# ণ্ডারতবর্ষ

# নক্সালক - শ্রীফণীক্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

## স্থভীপত্ৰ

# পঞ্চাশন্তম বর্ষ, দ্বিতীয় থণ্ড ; আষাঢ়—সম্প্রহায়ণ ১৩৬৯

# লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

|     | অ হীতের স্থৃতি ( সংকলন )—পুথুীরাজ মুপোপাধ্যায়    | •••      | 96,                 | একটি মালার কাহিনী ( বিবরণ )—                        |                    |            |
|-----|---------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|
|     | 9. 9, 85., 44                                     | e, 99•,  | ७८८                 | শ্রীপ্রামকৃন্দর বন্দ্যোপাধ্যার                      | •••                | 290        |
|     | অস্তজীবন ( গল্প )—নৱেন্দ্রনার্থ মিত্র             | •••      | >00                 | একটি বরোধা বৈঠকে ( এবন্ধ )—                         |                    |            |
|     | আবাত প্ৰভাতে (কবিড়া)— শ্ৰী ৰাণ্ডভোষ সাকাৰ        | •••      | 789                 | জ্যোতিৰ্মী দেবী                                     | •••                | 945        |
|     | অযোধার কথা ( ভ্রমণ )— শ্রীদিলীপকুমার রায়         | •••      | 3 @ 9               | একটি পরিবার পরিকল্পনা ( প্রবন্ধ )—                  |                    |            |
|     | অভিনয় (কবিতা)—শ্লীবিষ্ণু সরশ্বতী                 | •••      | २५७                 | শ্ৰীহানয়রপ্তান ভট্টাচার্য্য                        | ***                | be=        |
|     | অসিভপুণা (কবিতা)সস্তোষকুমার অধিকারী               | •••      | २७१                 | একটি স্কার জীবন ( গল্প )— শীকালীপদ সেন              | •••                | 740        |
|     | অর্থনীভিক চিস্তাধারা ( প্রবন্ধ ) —                |          |                     | ওসিয়ার দেবস্থানে ( ভ্রমণ )—শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় |                    | २६७        |
|     | শ্ৰীকানি ভা প্ৰসাদ দেনগুপ্ত                       | •••      | ৩৮৬                 | কিশোর জগৎ— ৮১, ২৮৯, ৪২৫, ৫                          | 299, 95 <b>3</b> , | 252        |
|     | অন্দের জগৎ ( প্রবন্ধ ) শ্রী মনাথবন্ধু দত্ত        | •••      | ৩৯২                 | কল্যাণের পর্বে পশ্চিমবাংলা ( প্রবন্ধ )—             |                    |            |
|     | অভাবনীয় (উপভাষ )— শীদিলীপকুমার রায়              | 990,     | <b>b</b> b <b>b</b> | শ্ৰীপ্ৰফুল5ন্দ্ৰ দেন                                | •••                | 252        |
| > 🖚 | অবশেষে ( কবিডা ) — শী আগুতোৰ দাস্যাল              | •••      | P#8                 | কে এই ভক্ষণী ( গল্প )—শ্ৰীপৃধীপ ভট্টাগৰ্যা          | •••                | ₹••        |
|     | অ্যায় ডুর এই এথম দিবসে ( কবিতা)                  |          |                     | কলিকাতা হাইকোটের ১০০ বছর ( এবন্ধ )—                 |                    |            |
|     | कीरगानिकाशम मुर्थाभागात                           | •••      | ¢ &                 | শ্ৰীদরতকুষার বন্দোপাখ্যায়                          | ***                | 4;0        |
|     | আত্মানং ( গল্প )—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়         | •••      | 6)                  | কড় মাছ ( প্রায় )—ডাঃ শ্লীক্সনার্থ দেনগুপ্ত        | •••                | 847        |
|     | আধ্যান্মিক ভা•তবর্ণ ( প্রাফা )—                   |          |                     | কুপাদৃষ্টি ( কবিডা )—গ্রীকৃষ্বগঞ্জন মল্লিক          | •••                | 484        |
|     | <b>ी :</b> ञ्लामहत्स <sup>-</sup> हटडेशिथा। इ     | •••      | @ <b>@</b> 8        | কলিকাভা ( কবিতা )—শ্ৰীলা প্ৰভোষ সাম্ভাল             | •••                | ceà        |
|     | আধুনিকার গৃহিজ্পণা (বাঙ্গচিত্র ) — পৃধ্ী দেবশর্মা | •••      | ७१४                 | কবি ছিভেন্দ্রলাল স্মরণে ( কবিতা )—                  |                    |            |
|     | আয়ায় ( গল্প )—নরেন্দ্রনাথ মিত্র                 | •••      | 403                 | <b>®</b> স্থীরচ <u>কা</u> বাগচী                     | •••                | >>F        |
|     | আকাঝার নদী ( কবিতা )—নচিকেতা ভরবাজ                | •••      | 93                  | কটকে ২৪ মাদ (অনণ)—অসমঞ ৰূপোপাধার                    | •••                | <b>30.</b> |
|     | অংশর যাকে মারেন (পল্ল) — অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য   | •••      | २४२                 | < <b>थ</b> ान्य्ना—श्रेश्वपोप हरद्वापायाय           | 5×e,               | 254        |
|     | ঈ-সি-এম সমস্তা (প্ৰবন্ধ ) —                       |          |                     | খেলার কথা—শ্রীকেত্রনার্থ হার ১৯৬, ৩০৮, ৪৭৬, ৬       | , १२ <i>५</i> ,    | 259        |
|     | অধ্যাপক ভাষত্ত্ত্তর বজ্ঞোপধ্যার                   | •••      | 889                 | ধৰয় ( কৰিডা )—স্ধীর গুপ্ত                          | •••                | 485        |
|     | 🕏 পহার ( গল্প )— অনুবাদক 🔊 কুকচন্দ্র চন্দ্র       | •••      | 8•>                 | ধনিজ ভৈল শিল্প (এবেজ )—-শ্রীণাস্তিদাণজঃ দাশগুপ্ত    | •••                | 40-        |
|     | উইল ( गञ्ज ) — श्रीवार्षिक                        | •••      | 839                 | পুকুর কুকুর (কবিত।) - শ্রীনপেক্রকুমার মিত্র মজুগদার | •••                | 956        |
|     | একটি এখ (গল)—একুল রার                             | •••      | 88                  | খল—( চিত্র ) —পৃথ্ ী দেবলর্ম।                       | •••                | »e•        |
|     | একটি অভুত মামলা (কাহিনী)—ড: জী াঞ্চানন ঘোষাল      | •••      | 189                 | গারত্রী শির ( এবন )—দীতারাম দাদ ওভারনাধ             | •••                | 1          |
|     | ર કર, ૭৬৯, ૯                                      | ٥٥, ٩٠٣, | res                 | গারত্রী (এংবন্ধ )—সীভারাম দাস ওকারনাধ               | •••                | 5.0        |

| গীতার শীধিষ্ঠান ওও ( এবন )—                       |                | ,           | শৰ্ম অনুষ্ঠানে নিৰ্'দ্ধিতা ( প্ৰংশ )—                         |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 🗟 অকণ একাশ বন্দ্যোপাখ্যায়                        | 1              |             | मिरेनरनजनाथ हर्द्धाभाषात्र                                    | •••            | V & 8          |
| अरुसंग्रह—                                        | 847' 967' 4.2' | > 5 2       | ৰ্বারী (কবিভা)—নরেন্দ্র দেব                                   | •••            | <b>ે</b> ર     |
| হ্মাম ( গল্প )—করাজ বন্দ্যোপাখ্যার                | •••            | २७४         | নবপ্ৰকাশিত পুস্তকাবলী                                         | ૭૪૭            | o, 40°         |
| <b>ইচিনিচন</b> র রক্তপাত এই তব হোক ব্রত ( কবিডা ) | )              |             | নারীর রূপ (কবিভা)—শ্রীমোহিনী মোহন বিখাদ                       | •••            | ৩৬৮            |
| শীৰপূৰ্বকৃষ ভট্টাগেৰ্য                            | •••            | <b>»•</b> 9 | নিঃসক প্রচরে ( কবিভা ) — 🖺 এপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য           | •••            | وي.            |
| ছবি (গল) — হখীবঞ্জন মুখোপাধাায়                   | •••            | 969         | নকল নকতা (গল্প)—মাগা বঞ্                                      | •••            | <b>c</b> > •   |
| 📟ীবন কথা ( ঐবনী )—প্ৰসাদ দাস গোৰামী               | •••            | e o         | নিয়াশার বালুডীরে (কবিডা)—- শীমাণ্ডটোর দেনগুপ্ত               | •••            | <b>6 66</b>    |
| ৰিজাদা ( কবিত: )—দাবিত্ৰী প্ৰদন্ন চট্টোপাধাার     | •••            | >4.         | নগর কীত ন ( ধ্ববন্ধ )—রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী                   | •••            | P82            |
| ক্রলখর ও অযুগ্যচরণ ( স্থৃতি কর্থ। )—              |                |             | শিখাকনা ( গল্প)—দেবী প্রদাদ রার চৌধুবী                        | •••            | २ऽ             |
| শীফণী-সুনাৰ মুখোপাধ্যায়                          | •••            | 209         | ঞ্তিবাদ (ক্বিতা) → জ্পীম উদ্দীন                               | •••            | •1             |
| জীর্ণ শাধার পাতা ( গল্প ) —শক্তিপদ রাজগুরু        | •••            | 8 % ?       | পঞ্চাশ বছর আগে ( কবিতা )—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী                  | •••            | 21             |
| क्षमशास्त्र काहिनी (हिन्द )—(नवनर्भ।              | ere, 963       | , >>>       | পৰ্যাটক শিক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ ( এবেজ ) — গৌরদাদ বহু              | •••            | 2:5            |
| ডাক্তার মেখনাদ সাহার জীবন পঞ্জী ( প্রবন্ধ )—      |                |             | পট ও পীট — শ্রীশঃ ১৮৯, ৪৭                                     | 12, ৬৬8        | , by 4,        |
| শ্বীমনোরঞ্জন গুপ্ত                                | •••            | 982         | পরিবেশন এবণালী (গল )— শী অধিল নিজোগী                          |                |                |
| <b>ভারই ন্মরণে</b> ( কবিভা )— প্রত্যোৎ হান্সরা    | •••            | 8 • •       | লিধিত ও চিত্রিত •                                             | . •••          | 5 <b>2</b> 4   |
| তুবের আগুন (গল) অনিলকুমার ভট্টাচার্ব্য            | •••            | 9•२         | পতৰে উত্থানে (উপস্থাস)—নৱেন্দ্রণাথ মিত্র                      | 864            | د ۽ ۾          |
| ভাপ ( গরু )—সভ্যের চট্টোপাধ্যার                   | •••            | 986         | পুকাণে শীহুৰ্গার স্বংম্বর ( প্রবন্ধ )— হুর্গামোহন ভট্টাচার্যা | '              | 83.            |
| ভীৰ্বছর অশ্বিড (কবিডা)—জ্যোতিৰ্ময়ী দেবী          | •••            | 900         | পুণর্জন্ম ( গল্প ) — শীস্থবোধকুমার চক্রবন্তী                  | •••            | ¢ • 8          |
| ভাষাকের অপকরিতা ( এবন্ধ )—শ্রীগধাবলভ বে           | 7              | 903         | পূজা প্যাণ্ডেল (গল্প )—অবিল নিয়োগী                           |                |                |
| ভুগলকাৰাদের ধ্বংস গুপ দর্শনে ( কবিতা )            |                |             | লিখিত ও চিত্রিত                                               | •••            | 260            |
| 🖣 চিণার কুমার রার                                 | •••            | <b>b</b> 9• | বাচীন ভারতীয় ওক্সঞ্ ( ব্রবন্ধ )                              |                |                |
| দেৱারপা (এবৰ )—ডক্টর রমা চৌধ্রী                   | •••            | 627         | ড: অক্তিকুমার বোধ                                             | •              | • 6.3          |
| ছুই আমি (কবিডা)—শ্রীনিকু সরস্বতী                  | •••            | 9.5         | পুতুলের জন্তে ( গল্প )— শ্রীদভোষকুমার অধিকারী                 | •••            | 923            |
| বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ( কবিতা )                |                |             | প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা ( প্রবন্ধ )—                  |                |                |
| — <b>এ</b> কুম্দরপ্রন সলিক                        | •••            | 12.         | विमन्न वरम्माभाषात्र                                          | •••            | 906            |
| পরিয়াবাদ ( গর )— 🖺 নর্মল কান্তি মজুমদার          | •••            | 900         | পঞ্চানন্দ ( কবিতা )—রমেন্দ্রনার্থ মল্লিক                      | •••            | 470            |
| ছুট্ট দিন ( কবিতা )—হাসিয়ালি দেবী                | •••            | 968         | প্যারতি ও ছিজেন্দ্রলাল ( প্রবন্ধ ) — শ্রীজগদেব রার            | •••            | V89            |
| বিজেলাল ( প্রবন্ধ )— অম্ল্ডেরণ বিভাত্রণ           | ***            | 22          | প্রারশ্চিত (গর) — 🔊 সমির মজুমদার                              | •••            | 442            |
| ( ১৩২ - স্বাধাড়                                  | হইতে)          |             | লাণকাব্য ও মনোকাব্য ( কবিডা )—                                | ,              |                |
| দেবভার মুধ ( গল )—মালা বস্থ                       | •••            | *           | চুণীলাল গলোপাখায়                                             | •••            | <b>»•</b> ২    |
| ৰৈতবাদ ( <del>ক</del> বিতা )—সনতকুমার মিত্র       | •••            | @3F         | বাণী (আনাড়) (ক) রাষ্ট্রপতি ডঃ রাখাকৃষণন, (                   | ধ) রা          | <b>9</b> য়পাল |
| দেবী আমার, দাধনা আমার ( এবন্ধ )—                  | •••            | 99)         | পল্লানাইডু(গ) মুখামতী ডাকার বিধান                             | চন্দ্র রাহ     | : (খ)          |
| বিভেন্দ্র প্রশাস্ত ( প্রথম )—মন্মধ রার            | •••            | 8 . 9       | থাভ্যমন্ত্রী জীপ্লকুল দেন (খ) কংগ্রেদ-নেত                     | া অবুলা        | ্বোষ           |
| ৰিভেন্দ্ৰলাল ও বদেশী সঙ্গীত ( এবন্ধ )—নিৰ্মণ দ    | <b>@</b>       | 8 2 9       | (৩৪) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোপাল রেডড (চ) শিক্স মর               | ी श्रीवाव      | ₹ <b>₹</b> ₹   |
| বিজেঞ্জলালের স্মৃতি তর্পণ ( প্রবন্ধ )—            |                |             | নাধ চৌধুরী (ছ) জাতীয় অধ্যাপক সভ্যেন                          | বন্ধ ( ব       | শাবণ )         |
| হিত্তপায় বন্দে,পিধ্যার                           | •••            | 6.2         | (১) ভারাশক্ষর বন্দ্যোপাধ্যার (২)                              | 🗎 বলাই         | 519            |
| দে সরা অক্টোবর ( কবিতা)— শাস্ত্রশীল দাস           | •••            | 699         | মুখোপাধার (৩) মন্ত্রী শীকাগীণদ মুখোপাধ                        | ]  <b>#</b> (8 | ) মন্ত্ৰী      |
| বিভীর একৃতি ( গর )—অনিলকুমার চট্টে পাধ্যার        | •••            | ***         | এলৈলকুমার মুপোপাধ্যায়                                        |                |                |
| विक्या प्रता ( क्षत्रक )—कृत्भावाचे महका ह        | •••            | 1-09        | বিষর তুপুরে ( কবিতা ) — এটিশলেনকুমার চট্টোপাধ্যার (           | আবশ )          |                |
| 🥍নের দার্থকতা ( এবন্ধ )—জিতেন্দ্রনাথ মনুষদা       |                | V48         | ্ৰুক্তেৰ ও নারী ( এবকা) ডক্টর রমা চৌধুরী                      | •••            | ٤٠۶            |

|                                                        |                   |            |                                                         | ,        |        |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|--------|
| বহিষ্টন্দের রাজনীতি দর্শন ( প্রবন্ধ ) —                |                   |            | ভারত বর্ব ( এবেছ )— শ্রীংরেকুক মুখোপাধ্যার              | •••      | ເາລັ   |
| ডঃ শীরমেশচন্দ্র মজুমদার                                | •••               | 8:5        | ভূমিকশ্প (গুল্ল)—সক্ষ্বিরায়                            | •••      | 689    |
| বাসাংসি জীৰ্ণানি (উপস্থাস) —শক্তিপদ রাজগুরু ২১৮, ৩৪    | 1 <b>3</b> , 474, | A97        | ভারতবর্ষের জন্মকথা ( প্রবন্ধ )—নরেন্দ্র দেব             | •••      | 9/6    |
| বিভাসাপঃ ( কবিভা )—সভোষকুমার অধিকারী                   | •••               | २७२        | ভারতের মিলন ক্তা সংস্কৃত ( এবন্দ )—                     |          |        |
| বিধানচন্দ্ৰ ( এবন্ধ ) — এ প্ৰধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | •••               | २७8        | <b>ঞ্</b> নিভার ঞ্ন চক্রবর্ত্তী                         | •••      | ૧૨૨    |
| বাবরের আত্মকথা (বিবরণ)—শচীক্রজাল রার                   | २११,              | 696        | মনদামকল ( ধাবন্ধ )—ডা: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়        | •••      | e 9    |
| বেদনার নাম (কবিতা)—অংশীমকুমার বহু                      | •••               | २४७        | মান্তাভ থেকে পণ্ডিচেরী ( ভ্রমণ )— হুরেশচন্দ্র সাহা      | •••      | 91     |
| বলতে এলাম ( কৰিভা )—-শীকপিঞ্জ                          | •••               | ৩৩২        | মোটর গাড়ীর কথা (চিত্র)—দেবশর্মা রচিত                   | b», २» 9 | , 2 00 |
| বিশ্বভারতী ( প্রবন্ধ )—উবা বিশ্বাদ                     | •••               | <b>9</b> 8 | (ब्राइर्रिव कर्षा                                       | ০, ৭৯২,  | >68    |
| বাঁদকী বাঁদরী—ভীম পলাহী একতালা হয় হিন্দী—             |                   |            | মুখ্যমন্ত্রীকর্মযোগী (কবিতা)—কালীকিকর সেনগুর            | •••      | २७६    |
| <b>टेन्मित्र।</b> ८मवी                                 | •••               |            | মহামায়া ( কবিভা )—-শ্ৰীকুমূদরঞ্জন মলিক                 | •••      | ₹€>    |
| অনুবাদ সুর ও স্বরলিপি—জ্ঞীদিলীপকুমার বার               | •••               | 8 • 8      | মহাকবি কালিদাস (কবিডা)——ইীকালিদাস রায়                  | •••      | ¢ 8 •  |
| বৰ্ষ পঞ্চাশৎ পূৰ্বে ( কবিভা )                          |                   |            | মৈমনদিংহ গীভিকা ( প্রবন্ধ )—ড': শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যা | ₫        | ७ऽ२    |
| শীয় হীক্সপ্রদাদ ভটাচার্ব্য                            | •••               | 8;5        | মহাভারতের যুগ ভারতের লোক সংখাা (এরবন্ধ ) —              |          |        |
| বাৎদায়নের কালে নাগরিক জাবন ( প্রবন্ধ ) —              |                   |            | শীৰতীক্ৰমোহন দত্ত                                       | •••      | 9 • 8  |
| ডাঃ ক্ষেত্র মোহনু বহু                                  | •••               | 869        | ৰ্মধাহে (কবিতা) শ্ৰীবিৰণতি চৌধুৰী                       | •••      | ۲.۹    |
| বাণী—(আখিন) (ক) শীকুমুদরঞ্জন মলিক (প)                  | মশ্ম ধ            | রার        | (মাহক্তত ( গল্প )—কমল ৈ এ                               | •••      | F83    |
| (গ) শীকালিদাস রার (ঘ) শীরাজের                          | ৰাথ সং            | হ্মদার     | মক্লব বুকে (গল্প ) তারাপ্রশব ব্রহ্মগায়ী                | •••      | ***    |
| মেয়র (ঙ) শ্রীশশিভূষণ বাশগুপ্ত (চ) ডং:                 | বিশুণা            | সেৰ        | মৃক্তি ( পল্ল )—নিত্যনরোরণ বন্দোপাধ্যার                 | •••      | 202    |
| (ছ) হিমাংশুকুমার বহু এখান বিচারপতি।                    |                   |            | যম্ভগলিত কামার ক্র্নীতি ( এবৰ )—                        |          |        |
| বেলা শেষের গান (কবিতা)—শ্রীধীকেন্দ্রনারায়ণ রায়       | •••               | • • •      | শীঅদিত্য শ্লদাদ দেনগুপ্ত                                | •••      | V8V    |
| বাঙ্গালীর শক্তিপূজা ( প্রাবন্ধ )—কুমারেশ ভট্টাচার্ব্য  | •••               | 6.0        | যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ( প্রবন্ধ ) — শ্রীশ্বরঞ্জিত দত্ত  | •••      | FRE    |
| বাদপৃহ সম্কো ( এবেজা) — শীবিজয়কৃষ্ণ গোস্তামী          | •••               | 936        | < রঙ্গু:নর সাম্প্রতিক অভিজ্ঞ হা ( अद्धा ) —             |          |        |
| 'বাণী <b>( কবিতা )—ছীবংশী মণ্ডল</b>                    | •••               | 928        | ডাঃ শশিভূষণ দাণগুণ্ড                                    | •••      | ٠.     |
| বিদার প্রহর (কবিতা)—বংশে আংলি মিয়া                    | •••               | ve.        | রবীক্রনাথের গোগ ও শরৎচক্রের নববিধান ( প্রবন্ধ )—        |          |        |
| বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষা ( প্ৰবন্ধ )—                     |                   |            | শ্ৰীৰলাই দেৰশৰ্ম।                                       | •••      | २२৮    |
| শীক্ষণ গ্ৰন্থ প্ৰসাহ কৰি বি                            | •••               | 490        | রবী-শ্রনাথের সমাজ চিতা (এববন)—                          |          |        |
| বৈরাগ্য কেন ? ( প্রবন্ধ )—কেশবচন্দ্র গুপ্ত             | •••               | 4.6        | মনী শীলৈকুমার মুৰোপাধ্যার                               | •••      | ર••    |
| ভারতবর্গ ( গান )—বিজেন্দ্রগাল রায়                     | •••               | ,          | রমনীর মন (পল্ল) কিচেত্রত মুখোপাধাার                     | •••      | 973    |
| ভিখারিটা ( গ্রু )—্বনফুল                               | •••               | 36         | রাত্রির হুঃখপ্প (কবিভ )—দর্শন দেন                       | •••      | 828    |
| ভারতবর্ধ (কবিতা)—কুম্দঃঞ্লন মলিক                       | •••               | 4 4        | রামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী ও বাঙ্গালী সমাঞ্চমন (প্রবন্ধ)—  |          |        |
| ভারতবর্ষ ( কবিতা )— শী অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য        | •••               | 90         | অলোক বার                                                | •••      | 485    |
| ভারতবর্ষ ১০৬২ ( কবিভা ) —গোণাল ভৌমিক                   | •••               | 248        | রপনী বাংল। ( প্রবন্ধ )—হু-ীলমন্ন ঘোষ                    | •••      | 925    |
| ভবিষাদ্বাণী ( এবেছ )— হুষাউন কৰীর                      | •••               | 300        | জেক্ষীর অভিশাণ ( প্রাক্ত ) –হিরমার বন্দোপাধার           | •••      | ೨೨     |
| ভারতবর্বের প্রথম বর্ব ( বিবরণ )—বর্ণকমল ভট্টাচার্ব।    | •••               | >>6        | শ্বরী ( গল্প )—প্রেমেক্ত নিজ                            | •••      | >>8    |
| ভক্ত কবি মধুস্দন রাও ( এবেজ )— মল্লদাশকর রার           | •••               | 9.00       | আবৰ শৰ্বৰী (কবিতা)—মন্নপ ভট়াऽ'ৰ্য                      | •••      | 209    |
| ভারতবর্বের স্মৃতি ( প্রবন্ধ )—-শ্রীকালিদাস রার         | •••               | 264        | শিশুর জম্ব গ্রন্থ গ্রন্থার ( প্রবন্ধ )—                 |          |        |
| ভারতীর মার্গ সঙ্গীং ও কীর্তন ( প্রবন্ধ )               |                   |            | শীনিধিলয়ঞ্জন রায়                                      | •••      | 998    |
| . অধ্যাপৰ শ্ৰীবিশ্বতি চৌধুৰী                           | •••               | 984        | অর্বিন্দ ( কবিতা ) —রণজিৎ সরকার                         | •••      | 803    |
| ভারতবর্ষ স্থচনার স্বৃতি ( প্রবন্ধ )—                   |                   |            | - এইখনামাসুত লছরী (এবৰ )—                               |          | 4      |
| <b>ী এভাতচন্দ্র প্রেগাণাখ্যার</b>                      | •••               | 94.        | সীতারাম দাস ওকারমাণ                                     |          | 226    |

|                                                      |                    |             | সুবকার জক বামপ্রনার (প্রবদ্ধ )—নীচার বিক্র কৌধরী ৮১৪                       |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ্ত্কতারাসম চিত্ত আকাশে (কবিছা)—                      |                    |             | 44114 60 4114 (4141) MELALIT (8121)                                        |
| <b>क्षी</b> र शिवन्स भन सृत्योभाषात्र                | •••                | 663         | সনেটের রূপরীতি ও মোহিত্যাগ ( প্রবন্ধ )                                     |
| ' শ্রী ের বিন্দের সাবিত্রী ( এব का ) —               |                    |             | স্থপনকুমার বহু ৯০৬                                                         |
| শ্রীফুধাংগু মোহন বন্দ্যোপাধ্যার                      | •••                | 492         | সামায়কী ৯৪৪                                                               |
| শ্র্বী (ক্বিভা)—বন্দে আলি মিরা                       | •••                | 695         | ন্ত্রীশুন্তের বেদাধিকার ( প্রবন্ধ )—ড: মতিলাল দাদ \cdots ৬৯৫               |
| শরতের কাহিনী ( কবিডা )—শ্রীবোগেশচন্দ্র দত্ত          | •••                | 627         | হাদির গানে বিজেন্দ্রনাল ( ধাবন্ধ ) —                                       |
| শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী পুরস্কার ( নাটিকা)—মনীধ রায়         | •••                | ৬১৭         | হুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৪৩৪                                              |
| শিণঠাকুরের ধহিন্ডারত যাত্রা ( ভ্রমণ )—               |                    |             | হারানোপুর (কবিত৷)—- ঐীচারিনী আবোদারায় ⋯ ৯৪৯                               |
| শ্রীহিনাংশু ভূষণ সরকার                               | •••                | <b>689</b>  |                                                                            |
| শিশ্ব বিরোধ ও শিল্পে শান্তি ( প্রবন্ধ )—শ্রীণমর দত্ত | •••                | 969         |                                                                            |
| <b>শী</b> শীশমুত লহরী (≪াবৰ )—                       |                    |             | মাসাসুকৃ <b>মিক</b> —চিত্ৰস্চি                                             |
| শ্রীদীভারাব দাদ ওকার নার্থ                           | •••                | 616         |                                                                            |
| শিকার ক্যাহিণী ( কবিতা )—নরেন্দ্র দেব                | •••                | 985         | আবাঢ় ১০৬৯ —বছবর্ণ চিত্র —ভারত্তবর্ষ কচ ও দেবধানী, বিশেষ চিত্র—            |
| অবি বাচক—স্বাধাত ১৩২∙,                               | •••                | 8           | আননেশ আত্মহারাও গাগরী ভরণে। এক                                             |
| সূচনা—ভারতবর্ধ আব ঢ় ১৩২০,                           | •••                | œ           | রঙ চিত্র— ৪০ থানা।<br>শ্রাবণ " "—দিনান্তে, বিশেষ চিত্র—বিধানচন্দ্র রায়,   |
| সুধা লেখনী (কবিডা) – সুধীর গুপ্ত                     | •••                | ٥٠٤         | আংশ — ।গনাস্তে, ।বংশব ।১এ — ।ববানচন্দ্র রাগ,<br>আংলোঝলমল ও মেঘলাদিনে। একরও |
| স্থৃতি ভৰ্প জ্ঞাধ্য দেন (গুফ্দাস কথা)—               | 2.4                | , २৮৪       | कारणाक्षणका उ देवरणाक्षण वस्त्रज्ञ<br>हिन्न-२५ श्रामी । •                  |
| সামদ্মকী— ১৬৩, ৩২৪,                                  | 8 <b>८</b> ৮, ७२ 8 | , 603       | ভারত " — তপোবনে গুলান্ত, বিশেষ চিত্র — উদরের                               |
| স্থপন চারিণী ( গল্প )— শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়      |                    | 369,        | পথে ও রবীক্রনাথ, একরঙা চিত্র — ১৩।                                         |
| সাহিত্য সংবাদ—                                       | <b>૭</b> 8૨        | , ৪৭৯,      | আখিন " "                                                                   |
| সদেশ আত্মার বাণী মূঠি তুমি ( প্রবন্ধ )—              |                    |             | বনের হরিণ ওঃ মালোর আহ্বান, একরঙ                                            |
| শ্ৰীবিক্তম লাল চট্টোপাধ্যাম                          | •••                | 969         | हिज्— १२ थाना ।                                                            |
| স্থুর ছাঞ্সিক স্থি:েজন্তলাল ( এবন্ধ )—নরেন্দ্র দেব   | •••                | ৩৭৮         | কার্তিক '' ' — বছবর্ণ চিত্র— দাক্সিলিং বিশেষ                               |
| স্বামী বিবেকানল ও আধুনিকতা ( প্ৰবন্ধ )—              |                    |             | চিত্র-পঞ্চ মন্দির ও গৌরী-                                                  |
| শী দিলী পকুমার রায়                                  | •••                | 629         | নাথ মন্দির।                                                                |
| সম্ভাসমাধানে সম্বার ( প্রাক্তা)                      |                    |             | একরঙা চিত্র— ৯ খানা।                                                       |
| <b>এ</b> নারায়ন <u>ং ল</u> চৌধুবী                   | •••                | ८৮७         | অগ্রহারণ '' —বছবর্ণ চিত্র—পারের ধাত্রী                                     |
| সাহিত্যে ক্লাসিকাল রদের ধারা ( এবেন্ধ )—             |                    |             | বিশেষ চিত্র—শীতের শুরুও                                                    |
| শীরাদবিহারী ভট্টাচার্ঘ্য                             | •••                | 960         | পাহাড়ি।                                                                   |
| সমস্তা ( ব্যঙ্গচিত্ৰ )—পৃধী দেবশৰ্মা                 | •••                | <b>V</b> •5 | একরঙা চিত্র—৬ খানা।                                                        |

### বাৎসরিক ও ষাগ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ধানাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাক। শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অন্থ্যহপূর্বক ২৫শে অগ্রহায়ণের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫ টাকা অথবা ধাণাসিক ৭.৫০ টাকা নয়া পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মান্থবায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পূথক লাগিবে। যাঁহারা নৃতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নৃতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।





# এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের এক্য সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না ;

<u>কিন্তু</u> কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, <u>তবু</u> অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

> লেখা ধুরে-মুছে যার না; অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

# সুলেখা কালি







### তিনতি বিপ্রহ…

পুরীর জগরাথ মহাপ্রভৃকে গীতগোবিদে বর্ণিত জ্রীকৃষ্ণের এক অবতার বলে ধরা হয়।
পুরীর মন্দিরের দেবমূর্ত্তিগুলি হল বিশ্বপতি জগরাথ, ভ্রাতা বলভদ্র এবং ভগিনী স্বভ্রা। এরা
সকলেই উড়িয়ার অক্সতম আদিম অধিবাসী সাওরা সম্প্রদায় কর্তৃক বনদেবতারূপে একদা
পূজা পেতেন, তারপর যুগ যুগ ধরে এঁদের মাহাত্মা দূরে দ্রাস্তরে প্রচারিত হয়ে গেছে।
অসংখ্য ছোট ছোট মন্দিরে বেষ্টিত ১৯২ ফিট উচু পুরীর মন্দির ভারতের প্রাচীন মহান কীর্তিক্রিলির মধ্যে অক্সতম। চৈতক্সদেবের কাল-থেকে পুণাতীর্থ হিসাবে এর গৌরব চরমে উঠেছে,
সারা পৃথিবী থেকে অগণন লোকের সমাগম হয় এখানে।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এই পুরী। এর আরেকটি নাম ঞ্রীক্ষেত্র, যার অর্থ জগন্ধাথের আবাসস্থল। পুরীর রথযাত্রা উৎসবও বহুখ্যাত।

এদেশে যে কোন পর্যটকের কাছেই পুরীর মন্দির একটি অবশ্য দর্শনীয় স্থান।



पिकि पूर्व (इस अरह



## ভाরতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্ব্বপল্পী রাধাকৃষ্ণন

"ভারতবর্ষ" পঞ্চাশ বংসরে পদাপণ করেছে জেনে অতান্ত আনন্দিত হয়ে জানিয়েছেন তাঁর শুভেচ্ছা ও তাঁর আশা যে "ভারতবর্ষ" আরও বহু বংসর ধরে আমাদের মাতৃভূমির সেবা করবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

### ভারতের মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি তঃ জাকির হোসেন

"ভারতবর্ষর"-র স্বর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জানি:য়ছেন তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেক্ষা।





## পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয়া শ্লীমতী পদ্মজা নাইডু

"ভারতবর্গ"-র শ্বর্ণ-জয়ন্তী বংসরে পদার্পণের সংবাদে প্রীত্হয়ে তাঁর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।





#### CHIEF MINISTER

WEST BENGAL

**ক্মিক্জ-১।** জুম ১৬ , ১৯৬২

ব হসান আষাত মাসে 'ভারতবর্গ মাসিক পর ৫০ বহুসরে পদার্পণ করিল জানিয়া আমি আনন্দিত হুইলাম। আমি এই ৫০ বংসরই ভারতবর্গ পড়িয়া থাকি। ইহার সংস্টাহির প্রচার ও রাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয়তার সমর্থনের জন্ম আমার মত সকলেই "ভারতবর্গ"-কে ভালবাসে। আমি ইহার আরও উন্নতি ও সাফলা কামনা করি। ইহার পরিচালকদের জীবন প্রিত্তর হুটক— তাংটি আশীবাদ করি।

म् स्टाम्स्याः व्यक्तिस्यः ।





ক্ষি, খাজা, গু স্রব্রাহ মন্ধী পশ্চিমবক্ষ ভারিখ ১২ই জুন, ১৯৬২

প্রিয় শৈলেন.

ভোমার ৮ই জুন তারিথের পত্রে 'ভার তবর্গ-এর স্তবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সংবাদ জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ইতিপুবে ফণিদা-ও এ সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন।

সাংলাভাষার সমৃদ্ধিতে সংবাদ-সাহিত্যের দান অপ্রি-সীম। এই সংবাদ-সাহিত্য প্রিবেশনে যে সকল সাম্য্রিক প্রিকা অগ্রণী হইয়াছিলেন 'ভারতবর্গ' ভাষাদের অন্তম। বাংলা সাহিত্যের মনীধীদের অনেকেরই সাহিত্য-প্রভিজার অঙ্কর 'ভারতবর্গ'-এর মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

আমি আশা করি আরও ব্লুদিন 'ভারতবর্গ' সাহিত্যের দেবা করিয়া জাতীর সংস্কৃতির উন্নতি এবং প্রসার করিবে।

ইতি—তোমাদের—

শ্রীশৈনেনকুমার চ্যাটার্জি সম্পাদক, "ভারতবর্ধ" ২০৩১:১, কর্গওয়ালিশ খ্রীট, কলিকাতা---৬

Jan 2 hy M

# পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশাকংগ্রেস ক্মিটি

"ক'গ্রেস্ ন্বরনু' ভরিউাসিয়ে ১৯৬০ ১৮৮৮২ ই' ৫২-বি. চৌরস্পী রোভ, কলিকাতা—২০০

ষিজেলুলাল প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষ প্রধাশ বংসরে প্রদাপ্র করেছে জেনে অভান্ত আনন্দিত হলাম। স্তর্গ অমর কপ্র-শিল্পী শরংচন্দ্রের রচনা সমুদ্ধ হয়ে নয়, বিগত অধশতাক্ষী ধরে 'ভারতবর্ষ' ষেভাবে সাহিত্য দ্ধেনার পরিচয় বহন করে এশেছে তা নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জল হয়ে থাকবে। কালের বিচিত্র গতির সাগে সংগ্রাম করে 'ভারতবর্ষ' যে নিজস্ব বৈশিষ্টা ও আভিজ্ঞাতা বজার রাণুতে প্রের্ছে তার জলাও এবা নিশ্চয় গৌরব অফ্ভব করতে পারেন।

ভারতবর্ষের এই শুভদিন উপলক্ষে অগণিং ওণগ্রাই-দের সূপে আমিও তার দীগজীবন ও উত্রোত্র শ্রীবৃদ্ধি কামনাক্রিছি।

(অতুলা ঘোষ)

াশৈলেনকুমার চটোপাধাার,
স্পাদক, 'ভারতবর্ধ'
তামাই, কণ্ডরালিশ খ্লাট,
শিকাতা—৬



# MINISTER INFORMATION AND BROADCASTNG INDIA.

Camp: "Armsdell", Simla S, W, June 24, 1962.

My dear Mr. Chatterjea,

Happy to learn that 'The Bharatvarsha' has completed 50 years of its useful existence. Founded by the Poet and Dramatist late Dwijendra Lal Roy, it has attracted the attention of very eminent Bengali writers and given opportunities to many talented young men to rise to eminence through the columns of your journal. I can only send my hearty felicitations and wish your journal continued success.

Yours Sincerely,

I Somale reed.

(B. Gopal Reddy)

Shri Sailen Kumar Chatterjea, Editor, "The Bharatavarsha". 203-1-1 Cornwalis Street,





# EDUCATION MINISTER GOVERNMENT OF WEST BENGAL

বঙ্গ সাহিত্যের অক্তম শ্রেষ্ঠ নাটাকার, হাসির গানের অষ্টা, জাতীয় সঙ্গীতের নবধারার প্রবর্তক কবিবর ধিজেল লাল রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, জলধর সেন মহাশয়দিগের ক্যায় প্রথাত সাহিত্যিকদিগের সম্পাদিত, উপক্যাসিক শরংচল্রের বিভিন্ন রচনা সমুদ্ধ 'ভারতবর্ধে'র স্তবর্ব জয়ন্তী সমাগত শুনিয়া আনন্দিত হুইলাম। বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় নিরত এমন দীর্ঘায় ও গৌরবান্তিত মাসিক পত্র বড় বেশী নাই। অতএব 'ভারতবর্ধে'র এমন সৌভাগের দিনে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি, আর কামনা করি তাহার অধিকত্র সমুদ্ধ শতায়ুঃ।

ं थांत्र इंटब्ल्यान रश्ति ( नि



#### বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ও জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেক্তনাথ বস্তুর অভিনন্দন বাণী—

১১, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকা তা - - ৬ ২৯.৬.৬২

"ভারতবর্গ" পত্রিকা পঞ্চাশ বংসরে পদার্পণ করল জৈনি খুবট খুসী হলাম। Survival of the fittest-প্রকৃতির নিয়ম, আর সেই নিয়মে "ভারতবর্গ" পঞ্চাশ বংসর ধরে অস্তিষ্ঠ শুধু বজায় রাথে নি প্রণে, গরিমায়,উংকর্থে, বৈশিষ্টো ও আভিজাতো গরীয়াণ হয়ে বিরাজ করছে। আমি বিজ্ঞান-সেবী, কিন্তু সাহিত্য-রসে বঞ্চিত নই। সাহিত্য আমি ভালবাসি। "ভারতবর্গ" আমার প্রিয় পত্রিকা। তার অগণিত নিয়মিত পাঠকবর্গের মধ্যে আমিও একজন। আজকে তার এই শুভবর্গে"ভারতবর্গ" কে জানাই আমার আস্থরিক শুভেচ্ছা ও অভিনদ্দন এবং আশা করি আরও বহু বহু বংসর ধরে সে বাংলা সাহিত্যের স্কর্বিভাগের সেবা করে থেতে পাররেন -

ABLY arm

#### ॥ ভারতবর্ষ ॥

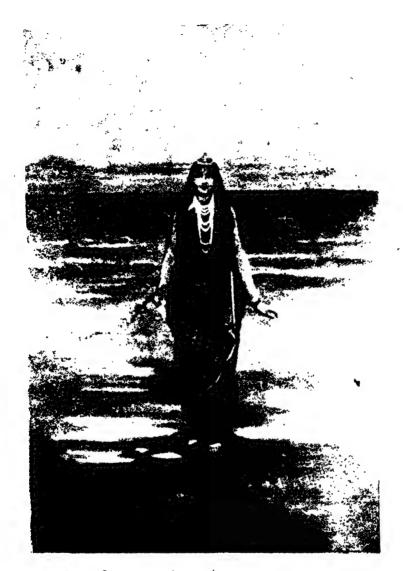

"মেদিন স্থনীল জলি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ"

\*(\* \* \* ()) 위(점 ^소리\* \* \* (리 \* 제 \* ) ( 언 \* 최 \* )



# আষাচ্ –১৩৪৯

প্রথম খণ্ড

#### शक्षामञ्ज्ञ वर्षे

श्रथम मश्रभा

আজি হ'তে অর্দ্ধ-শতবর্গ আগে "ভারতবর্গ"-প্রতিষ্ঠাত। স্বদেশপ্রেমিক কবিবর দিলেন্দ্রলাল রায় 'ভারতবর্গ'-র প্রথম সংখারে জন্ম যে অমর সঙ্গীত করেছিলেন সৃষ্টি, তথনকার দিনে প্রায় জাতীর সঙ্গীতের পর্যায়ে যা হরেছিল উন্নীত, যার মার্ব্য ও মহিমা আজও হয়নি নষ্ট কালের প্রভাবে, নিঃশেষিত হয়নি যার প্রয়োজন সময়ের পরিবর্জনে - আজিও যার স্বর-ঝলারে ও ভাষার গান্ধীর্যো বাঙ্গালী তথা আসমুদ্হিমাচল ভারতবাসীর মন হয়ে উঠে উংসাহিত, উদ্দীপিত, উচ্ছুদিত—দেই কালজরী সঙ্গীতকে আজ অর্দ্ধশতাদী পরে প্রতিষ্ঠাতার পুণা স্মৃতিতে 'ভারতবর্গ'-র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করে আবার প্রকাশ করা হল স্বর্গ-জয়তী বংসরের প্রথম সংখ্যার। —সম্পাদক।

#### ॥ छात्रछ्यर्से ॥

#### **দিজেন্দ্রলা**ল রায়

যে দিন স্থনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবধ! উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হগ সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি; বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জংগতারিণি! জগদ্ধাত্রী!" ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;

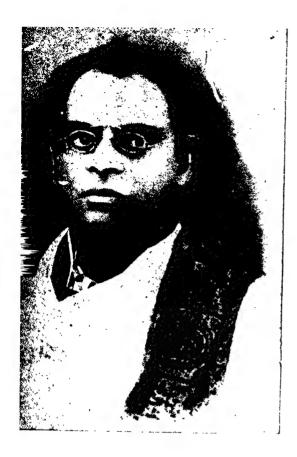

শীর্ষে শুল তৃষার কিরীট; সাগর-উর্মি ঘেরিয়া জঙ্থা; বংক ত্লিছে ম্ক্রার হার পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা। কথন মা তৃমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মকর উষর দৃশ্যে; হাসিয়া কথন শ্রামল শস্তে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিধা। ধতা হইল ধরণা তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ; গাইল, "জয় মা জগুলোহিনি! জগুজননি! ভারতবৃধ!"

8

উপরে পবন প্রবল স্বননে শৃত্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুঠারে পড়িছে পিককলরবে, চুদি তোমার চরণপ্রান্ত;
উপরে জলদ হানিয়া বজ্ঞ, করিয়া প্রলর দলিল বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুস্থমগদ্ধ করিছে স্পৃতি।
ধতা হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি। জগজ্ঞানি। ভারতবর্ধ।"

a

সভঃস্নান-সিক্তবসনা, চিক্র সিন্ধুশীকরলিপা;
ললাটে গরিমা, বিমল হাত্তে অমল কমল আনন দীপা;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চক্র;
মন্ত্রম্থ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্ত্র।
ধন্ত হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্মনি! ভারতব্ধ।"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কর্মে তৌমান ক্রিট্রের, হত্তে তোমার বিতর অন্ধ, চরণে তোমার বিতর মুক্তি; জননি! তোমার সন্তানতরে কত না বেদনা কত না হব; — জগংপালিনি! জগতারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ! ধতা হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ; গাইল, "জয় মা জগলোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

### ৺বিজেন্দ্র**লা**ল রায় প্রতিষ্ঠিত



প্রথম বর্ষ-প্রথম খণ্ড আবাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩২০

Sallow K

ঞ্জিলধর সেন,

শ্রীঅমূল্যচরণ বিত্যাভূষণ

প্রকাশক

প্রীপ্তরুদাস চট্টোপাশ্যার এও সন্ম ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ফ্রীট, কনিকাতা



অর্থ্য-শতাকী আগে "ভারতবর্গ"-র প্রথম সংখ্যার 'ফচনা'-তে সম্পাদক্ষর যে সূত্রতি দিয়েছিলেন তা এ গুণেও উদ্ধৃতির যোগাই শুণু নয়, অবশ্য পাঠ্যও। - -সম্পাদক

### = সূচনা =

থেদিন স্বৰ্গীয় বৃদ্ধিচন্দ্ৰ 'বৃদ্ধদৰ্শন' প্ৰিকা বাহির করিয়াছিলেন, দে দিন অলক্ষো বৈজয়ন্তী উড়িরাছিল, স্বর্গে চুন্দুভি বাজিরাছিল, দেবতার। পুপ্পরৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৃদ্ধিচন্দ্রের সেই করোলিনী ভাব-মন্দাকিনী আজ প্রবাহিত হুইরা সহস্র ধারার বৃদ্ধাহিতা-ক্ষেত্র উর্দার করিতেছে। মাসিক-প্রিকার মাসিক-প্রিকার বৃদ্ধান ছাইরা গিরাছে, নগ্রে নগ্রে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হুইরাছে, গ্রামে গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হুইরাছে, ভাব সাগ্রে আনন্দ-ক্রোল উঠিরাছে।

বৃদ্ধিমচন্দ্র ও মাইকেলের সমর হইতেই বঙ্গভাষার

নব্যুগ। ইংরেজি সাহিত্য যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের 'দঙ্গীবনৌষ্ধি-রূমে' স্ঞাবিত হইয়াছিল —্যেন এক উত্যাল ভাব-স্মুদ্রে বিরাট বল। আসিয়া জীর্পুরাত্রকে ভাঙ্গিয় চরিরা ভাষাইয়া নৃতনের জন্ম ভূমি প্রস্তুত করিরা গেল, বঙ্গ-সাহিতাও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরেজি সাহিত্য দ্বার্ গভীর ভাবে আলোডিত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেথকের মুদ্ধ দৃষ্টির স্বাধ্যে এক গৌরবমর নৃত্ন ভাব-রাজ্যের মানচিত্র থলিয়া গেল: বঙ্গভাষা নব-খৌবন লাভ করিল। ব্যামান্ত্র বঙ্গভাষায় উচ্চ মাসিক-পত্র সৃষ্টি করিলেন, পৃষ্টি করিলেন, স্থাভিজ স্মালোচন। সৃষ্টি করিলেন, নতন প্রণালীর ব্যাথা। সৃষ্টি করিলেন, সহজ-সরল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সৃষ্টি করিলেন, উচ্চ অঙ্গের রসিকতা সৃষ্টি করিলেন। মাইকেলও তেমনিই অমিত্রাক্ষর কবিতা সৃষ্টি করিলেন, 'সনেট' স্বষ্ট করিলেন, মহাকাব্য স্বষ্ট করিলেন, খণ্ডকাব্য পৃষ্টি করিলেন, নাটক সৃষ্টি করিলেন, নৃতন বৈষ্ণব কবিতা পৃষ্টি করিলেন। বলিলে অত্যক্তি হয়না যে, বন্ধিমচন্দ্র আধনিক বাঙ্গলা গল-সাহিত্যের, ও মাইকেল আধনিক

বাহারা এই মনীধিদ্যের রচনায় ইংরেজি ভাবের প্রভাব দেখিয়া ক্ষর হন, তাঁহারা একট অতাধিক মাত্রায় 'ম্বদেশী'। এই তুই ক্ষণজন্মা মহাপুক্ষ অতুল প্রতিভাশালী বাক্তি ছিলেন। প্রতিভা গৃহের দাসী নহে — সে গৃহের কর্মী। সে শুদ্ধ পিতৃপুক্ষমের সম্পত্তি গ্রহণ করেনা — সে নৃতন রাজা সৃষ্টি করে। সে পুরাতনের কৃপে আবদ্ধ ইইয়া থাকিতে চাহেনা—সে মুক্ত বাতাসে পক্ষবিস্তার

বাঙ্গলা পত্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকতা। তাঁহাদের স্মৃতি

অমর হউক।

করিয়া উড়িতে চাথে। প্রতিভা পুরাতন আদর্শে <mark>আবন্ধ</mark> থাকেনা, পুরাতন ও নৃতনে মিশাইয়া নৃতন আদর্শ **স্পষ্টি** করে।

বিগত পঞ্চাশ বংসরের মধ্যে বঙ্গসাহিতাের বিকাশ এক ভৌতিক বাাপার। ইহার গতি জল প্রপাতের স্থায়। এই সাহিত্য বাঙ্গালী জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এই উদ্দাম স্থোতের কেনিল তরঙ্গে বাঙ্গালী গা ভাসাইয়া দিরাছে। বাঙ্গালী বঙ্গভাধাকে ভালবাসিতে শিথিয়াছে।

তথাপি বড় কঞ্চে, বড় অবজ্ঞার পর্বতভার ঠেলিয়া বিজ্ঞায়াকে উঠিতে হইতেছে।

প্রথমতঃ, আমাদের দেশের শাসন-কর্তার। বাঙ্গলা ভাষা জানেন না, শিথিতেও চাহেন না। তাহাদের মতে বাঙ্গলা সাহিতা ছই শ্রেণীতে বিভক্ত,—সর্থাং (১) যাহা রাজ-বিদ্বেসমূলক, এবং (২) যাহা রাজ-বিদ্বেম্লক নহে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাহিতা ব্রিবার জন্ম তাহার। অহ্বাদকের সাহাযা গ্রহণ করেন। শেষোক্ত শ্রেণীর সমস্ত সাহিতা তাহাদের দার। সমভাবে অবজ্ঞাত, উপেক্তিত, বজ্জিত। আমাদের শাসন-কর্তার। যদি বঙ্গসাহিতার আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিল্লাসাগ্র, বঙ্গিমচক্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীক্রনাথ Knight উপাধিতে ভ্ষতি হইতেন।

দিতীরতঃ, আমাদের দেশের রাজা মহারাজাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গলা ভাষা সমাক্ জানেন না ও তাহার আদর করেন না। তাহাদের সজ্জিত প্রাসাদের প্রশস্ত পাঠাগারে মহাম্লা আলমারিগুলি অপঠিত ইংরেজি গ্রন্থের ও মাসিক পত্রিকার উজ্জ্বল সমাবেশ সগর্বের বক্ষেধারণ করিতেছে। কিন্তু রাজ্পলা গ্রন্থ ও মাসিক-পত্রিকা তাঁহাদের চরণ-প্রাস্থেও স্থান পায়না। কোন বাঙ্গালী রাজা গর্বর করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপলাস পাঠ করেন নাই। স্পাই গুনিলাম যে, এই বঙ্গীয় য্বকের এই নিল্লা উঠিলেন লাভগ্রতি বঙ্গরে। ক্রিণ্ডাহ্ন ও, আমি প্রবেশ করি।" এ লক্ষ্যা কি রাথিবার স্থান আছে!

আজ প্রধানতঃ মধাবিত ও ছাত্র সম্প্রদারই বাঙ্গলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা বাঙ্গলা গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকা পাঠ করেন, বাঙ্গলা বস্তৃতা শ্রবণ করেন, বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় করেন, বাঙ্গলা বিবর সমাদর করেন। মেদিন বঙ্গদেশের এক অতি শুভদিন, যে দিন এই সম্প্রাদায় সমবেত •ভদুমণ্ডলীর সমক্ষে কবিবর রবীন্দ্রনাথের গলে বরমালা পরাইয়া দিগ্রাছিলেন। সে সম্মানে সমস্ত বঙ্গভাষা স্থানিত হইগ্রাছিল। তাঁহাদের জগু হউক।

 কিন্তু বঙ্গভাষা সানালিকা হইয়া ধীরে ধীরে নিজের স্বত্ত বৃঝিয়া লইতেছে। আর তাহাকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

বঙ্গদাহিত্যের প্রতি এই সমাদর, জাতীয়েরের এই গভীর আলোড়ন, মাতৃভাষার প্রতি জাতির এই অচলা ভক্তি, শেবে গভর্মেণ্টের হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়াছে। মহামতি সার আশুতোষ ম্থোপাধ্যায়ের উপদেশাত্সারে এই অনাদৃত বঙ্গভাষাকে গভর্মেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন দিয়াছেন। সে দিন বঙ্গদেশের একটি অরণীয় দিন, যেদিন হইতে বাঙ্গলা ভাষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য-পাঠ্যবিষয় বলিয়া গণিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে আশুতোরের নাম অক্ষয় হউক।

রাজা মহারাজাদেরও বঙ্গভাষার প্রতি যথেষ্ট অন্তরাগ লক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকে বাঙ্গলা মাদিক-পত্রিকা গ্রহণ করেন, এবং স্নানের পূর্দেশ কদাচিং তাহা হাতে করিয়া বিজ্য়ন সহকারে তাহার চিত্রিত পৃষ্ঠা গুলির উপরে একবার চোথ ব্লাইয়া যান। সঙ্কট মুহুর্ভ উদ্বীণ হইয়া গিয়াছে। রোগী বাঁচিবে। আজকাল দেখি যে, তৃই একজন মহারাজা সাহিত্যের জন্ম অকাতরে অর্থবার করিতেছেন। তাঁহারা দীর্ঘজীবী হউন।

আর মধ্যবিত ও ছাত্র সম্প্রদায়! তাঁহাদের অশ্রান্ত সেবা আজ সার্থক হইয়াছে। তাঁহাদের স্নেহ্সেচিত অঙ্কর আজ বর্দ্ধিত হইয়া শত শাথায় পল্লবিত, মুকুলিত হইয়াছে। তাঁহাদের যত্নে রক্ষিত গাভী আজ আসন্ধ-প্রস্বা। তাঁহাদের আজ কি আনন্দ।

অগ্নি জলিয়াছে। আর ভর নাই। আমরা আজ কল্পনার বঙ্গদাহিত্যের দেই উজ্জল ভবিষ্যং দেখিতে পাইতেছি। যেদিন এই উপেক্ষিত বঙ্গভাষা পৃথিবীর সমক্ষে সগর্দের নিজের আসন গ্রহণ করিবে; যেদিন এই সাহিত্যের বক্ষার সমস্ত ভারতবর্ধ উংকর্ণ হইরা শুনিবে, আর এই মাসিক-পত্রিকার নামকরণ সার্থক হইবে; যেদিন এই ভাষায় নৃতন বাল্মীকি গান ধরিবে, নৃতন ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষ লিখিবে, নৃতন গৌতম বিচার করিতে বসিবে, নৃতন শক্ষরাচার্য্য ধর্ম প্রচার করিতে ছুটিবে; যেদিন এই অবজ্ঞাত জাতির সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে যিরিয়া বিশ্বিত জগ্ জয়গান করিবে। সেদিন আসিবে। আর ্যদি ইংরেজ-শাসনের শান্তি এ সাহিত্যকৈ থিরিয়া রক্ষা করে তে দে দিন বছদের লয়।

আমরা আশা করি যে, এই রাজপুরুষগণ যাহারা বাঙ্গালা ভাষা পড়েন না, তাঁহাদিগকে—এই বাঙ্গলা সাহিত্য পড়াইব এবং প্রাচ্যভাব সম্পদে প্রতীচ্যকে সম্পদ-শালী করিব। আমাদের ইচ্ছা যে, রাজা মহারাজারা---যাহারা এই সাহিত্যকে সগৌরবে অবজ্ঞা করেন, তাঁহা-দিগকে চিত্রের উপবন দিয়া, কবিত্বের স্রোতম্বিনী দিয়া, উপত্যাদের জ্যোংস্থাময় আকাশের নীচে দিয়া, চিম্বার দেশে লইয়া যাইব। আমাদের অভিলাষ, যে জনসাধারণকৈ ভাব ও কচির অধঃস্তর হইতে এক মায়াময় রাজ্যে টানিয়া তলিব, যেথানে ধর্ম হাসে, বিজ্ঞান ভালবাসে, দর্শন গান গায়, চিম্ভা ও কল্পনা হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করে। আমাদের সাধনা থে আমাদের মাতৃভাষাকে সমবেত মানবমণ্ডলীর সন্মথে গৌরবের সিংহাসনে বসাইয়া তাহার মাথায় মহামহিমার রাজ্যুকুট প্রাইয়া দ্বি, এবং যে জাতির এই ভাষা, তাহাকে সমুচিত সম্মান করিতে জগংকে আদেশ কবিব ৷

বঙ্গভাষা পরাধীন দেশের ভাষা বলিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। পরাধীন ইটালি ভাস্তেও পেটার্কের জন্ম দিয়াছিল। এই পরাধীন বঙ্গই চণ্ডীদাস ও মাই-কেলের জননী। হতাশার কারণ নাই। চাই শুধু সাধনা। চাই শুধু অবিশ্রাম্ভ সেবা। চাই শুধু অটল বিশ্বাস, আর অচলা ভক্তি।

আমরা বঙ্গভাষার সেই সম্জ্ঞল ভবিশ্বংকে স্বাগত
সম্ভাষণ দিতে আসিয়াছি। আমরা বঙ্গিমচন্দ্রের অঞ্চয়
প্রদীপ হইতে এই ক্ষুদ্র দীপ জালাইয়া লইয়া শঙ্খঘণীয়
মাতার আরতি করিতে আসিয়াছি। আমরা অক্যান্ত বহু
যোগ্য সন্তানের সহিত মাতার চন্দন-স্থান্ধ পবিত্র মন্দিরে
পূজা দিতে আসিয়াছি। আমরা মাসে একবার করিয়া
আসিয়া দূর প্রান্ত হইতে তাঁহার চরণারবিন্দে ভক্তি
পুস্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া যাইব। মাতা যদি তাঁহার ইন্দীবর
নেত্র তুটি দিরাইয়া স্মিতমুখে একবার আমাদের মুখ্পানে
চাহেন, তাহা হইলেই আমাদের পূজা সার্থক হইবে।

আমাদের ভাগ্যবিধাতা দ্রে অলক্ষ্যে বদিয়া আমাদের সেই উজ্জল ভবিগ্যং গঠন করিতেছেন। আমরা যেন না পিছু হটি। আমরা যেন না ভয় পাই। আমরা যেন সাহিত্যের বাতাসকে পবিত্র রাখিতে পারি। আমাদের বন্দনায় যেন বিগলিত-স্থেহা জননীর চক্ষ্যু ফাটিয়া জল পড়ে। আমাদের গানে যেন জগং মাতিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে। আমরা যেন আস্থাস্থানকে বক্ষে রাখিয়া, অপবিত্রতাকে দূরে রাখিয়া, মহুগ্ত হকে মাথায় রাখিয়া সাহিত্যের কুন্থমিত পথে নির্ভয়ে চলিয়া যাই। তাহা হইলে আমাদের আর জগতের কাছে সন্মান ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না। সে সন্মান ভারে আপরি আমিন্দ্র প্রাক্ষা

# शायुक्ती भित्र

#### श्रीश्रीभी छ। द्वासमा अञ्च। दवाथ

গ্রামী শিরের মহিমা অতি অপূর্ক। এই গার্থী শির গ্লকরলে প্রাণায়াম হয়ে যায়।

> সৰ্যাঙ্গ্ৰিং সপ্ৰণবাং গায়ত্ৰীং শিৱসা সহ। ত্ৰিঃ পঠেদায়তপ্ৰাণঃ প্ৰাণায়াম স্তচ্যতে॥

> > ( অমৃতনাদোপনিষং )

নীগ প্রাণে ব্যাহ্বতি, প্রণব ও পারত্রী শিবের সহিত পারত্রী তিনবার পাঠ ক'রবে। তার নাম প্রাণায়াম।

ও ভৃঃ ওঁ ভ্বঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ স্তাং ও তংসবিতৃর্বরেণাঃ ভর্গোদেবস্থ ধীমহি দিয়ো যে। নঃ প্রচোদরাং ও আপোজোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভৃভ্বঃস্বরোম্। ৬২টি অক্ষর আছে, রিগুণ করলে ১৮৬ হয়। প্রমহংস্কাণ ১৮৬ বার ওক্ষার জপ কর্বেন, তাহলে

প্রাণায়াম হবে।

দ ব্যান্থতিং দপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরদা দহ।
যে জপন্তি দদা তেষাং ন ভয়ং বিগতে কচিং॥
দশ করং প্রজপ্তা দা রাত্র্যাহ্ণ যং কতং লঘু।
তং পাপং প্রশৃদ্ত্যান্ত নাত্র কার্য্যা বিচরণা॥
শত জপ্তাতু দা দেবী পাপোপশমনী স্মৃতা।
দহস্র জপ্তা দা' দেবী উপপাতকনাশিনী॥
লক্ষ জপ্যেম চ তথা মহাপাতকনাশিনী।
কোটি জপ্যেম রাজেন্দ্র যদিচ্ছতি তদাপুয়াং॥
যক্ষবিভাধরত্বং বা গদ্ধর্ক্ত্রমথাপিবা।
দেবত্ত্রমথবা রাজ্যং ভূলোকে হত কন্টকম্॥
দশ দহস্র জপ্যেন নিদামং পুরুষোত্তম।
বিধিনা রাজ শাদ্ধ্ প্রাপ্লোতি পরমং পদম্॥
যথা কথঞ্জিজ্বপ্রৈধা দেবী পরম পাবনী॥
দর্শকামপ্রদা প্রোক্তা বিধিনা কিং পুণার্প॥

( বিষ্ণু ধর্মোত্তরীয় প্রথম কাণ্ডে )

যারা ব্যাহ্বতি প্রণব ও শিরের সহিত সর্বদা গায়ত্রী জপ করেন, তাঁদের কুত্রাপি ভয় নাই।

দশবার জপ করলে দিবারাত্রি কৃত যে লঘুপাপ তা

অতি সম্বর প্রণষ্ট হয়, একথা নির্বিচারে গ্রহণ ক্রা কর্তবা। সেই গায়ত্রী দেবী শতবার জবা হ'লে পাপের উপশমকারিণী হন। এবং সহস্র জপে প্রদার-গ্যন, আয়ুবিক্রয় আদি ৪৯ উনপ্রধাণ প্রকার উপপাতক নষ্ট করেন। লক্ষ জপের দ্বারা রক্ষহত্যা, স্তরাপান, রাজণের স্বর্ণাপ্ররণ, গুরুদার-গ্যন ও তাদের সঙ্গজাত প্রফ্মহা-পাতক নষ্ট হয়।

উপপাতক — (১) গোহতা, (২) অযাজা যাজন. . (৩) প্রদার গ্রন, (৪) আয়্বিক্র, (৫) ও্রত্যাপ, ১ (৬) মাতৃত্যাগ, (৭) পিতৃত্যাগ, (৮) স্বাধায় ত্যাগ, (৯) অগ্নিত্যাগ, (১০) স্কৃত্যাগ, (প্রত্যাকের প্রতিযে রূপ ব্যবহার নির্দিষ্ট আছে তাহা না করাকে ত্যাগ কছে ) (১১) পরিবিত্তিতা ( অর্থাৎ কনিষ্ঠের বিবাহের পরে জ্যেষ্ঠের বিবাহ করণ ) (১২) পরিবেদ্ন (অর্থাং জ্যেষ্ঠ অবি-বাহিত সত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহ করণ ) (১৩) ঐ রূপ ব্যক্তিকে কন্তাদান, (১৪) ঐ রূপ স্থলে পৌরহিতা, (১৫) ক্যাপুষণ, (১৬) বার্দ্ধা, (১৭) ব্রতলোপ, (১৮) তড়াগ বিক্রয়, (১৯) আরাম বিক্রয়, (২০) দার বিক্রয়, (২১) অপতা বিক্রয় (২২) বাতাতা, (২০) বান্ধব ত্যাগ, (২৪) ভূতকাধ্যাপন, (২৫) ভূতকাধ্যয়ন, (২৬) অপণা বিক্রয়, (২৭) স্কাকরাধিকার, (২৮) মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তন, ( ২৯ ) ওধধিহিংসন, ( ৩০ ) স্থ্রাজীব, (৩১) অভি-চার, (৩২) মূলকর্ম অর্থাং মন্ত্রৌধধি দ্বারা বশীকরণ, (৩৩) ইন্ধনার্থ অন্তরের ক্রমচ্ছেদ, (৩৪) আত্মার্থ ক্রিয়ারম্ব, (৩৫) অবৈধ ভোজন, (৩৬) অনাহিতাগ্নিতা, (৩৭) স্তেয়, (৩৮) ঋণাশোধন, (৩৯) অসং শাস্ত্রাভি-গমন, ( 8 ॰ ) को मौनवा किया, ( 8 ) भागार छय, ( 8 २ ) পশুস্তেয়, (৪৩) কৃপ্য স্তেয়, (৪৪) মগুপ, (৪৫) শ্বী নিষেবণ, ( ৪৬ ) খ্রী হতাা, ( ৪৭ ) শুদ্র হতাা, ( ৪৮ ) বৈশ্ব হতাা, (৪৯) ক্ষত্রিয় হতাা, (৫০) নাস্তিকতা।

্হেরাজন! কোটি গায়ত্রী জপে ফক্র, বিভাধরত্র,

নিহ্নাম পুরুষোত্তম যথাবিধি দশ সহত্র জপের ছার। পরমপদ প্রাপ্ত হন।

যে কোন প্রকারে প্রম পাবনী দেবী গার্থ্রী জপিত হ'লে সমস্ত কামা বস্ত প্রদান করে থাকেন। বিধিপূ দিক জপের কথা আর কি বলুবো.?

> সর্বাত্মনা হি যা দেবী সর্বভ্তানি সংস্থিতা। গারত্রী মোক্ষ সেতুর্বৈ মোক্ষ স্থানমক্ত নুম্ম ॥ ষোড়শাক্ষরকং ব্রহ্ম গারত্রী সশিরাঃ স্মৃতা। অপিপাদমধীয়ীত গায়ত্রী সশিরা স্থবা॥ সর্ব্বপাশৈঃ প্রমৃচান্তে ব্রহ্মাধ্যাপয়ং স্থবা॥

> > ( ঝ্যাশুক্র )

যে গান্ধনী দেবী সকলের আত্মারূপে সর্পান্ধত উত্তম রূপে অবস্থিত। তিনিই খোক্ষের সেতু, সর্কোংকুট খোক্ষ স্থান। ওঁ আপোজ্যোতি রসোহমূতং ব্রহ্ম ভূর্বঃ স্বরোম্" এই বোলটি অক্ষর গার্কী শির বলে স্মৃত হন। শিরের সহিত যদি কেহ এক পাদ পাঠ করেন, তিনি সর্প্র পাপ হতে মৃক্ত হন ও অধ্যাপনাকারীও মৃক্ত হয়ে যান।

ধোড়শাক্ষরকং বন্ধ গায়ত্রী সশিরাস্তথা।
সকলাবর্ত্রেদ্যস্ত সর্ব্ব পাপেঃ প্রমৃচ্যতে ॥
( যোগিযাক্রবন্ধা )

যিনি যোড়শাক্ষর গায়ত্রী শিরের স্থিত একবার আবৃত্তি করেন তিনি জ্ঞানাজ্ঞান ক্লুত নিথিল পাপ হ'তে বিমৃক্ত হন।

এবং যস্ত বিজ্ঞানাতি গায়গ্রীং রাহ্মণস্ত সং।
অক্তথা শৃদ ধর্মা স্থা দ্বেদানা মপিপারগঃ॥
তক্ষাং সর্ক প্রযক্ষেন জ্ঞাতব্যা রাহ্মণেন সা।
ব্যাহ্মত্যোক্ষার সহিতা সন্বিরুষ্ণ যথার্থতঃ॥
সন্বিরাশ্চৈব গায়গ্রী ঘৈর্বিপ্রবর্ধারিতা।
তে জন্মবন্ধ নিন্ক্রাংপ্রং বন্ধা বজ্জি চ॥

( याशियाक्रवचा )

এইরপ গারত্রী যিনি বিশেষরপে জানেন তিনিই বাদ্ধণ। তা না হলে সমস্ত বেদের পারগামী বাদ্ধণও শূদ্ধর্মা, তজ্জ্য সর্ব্ব প্রবাদ্ধনের তাঁকে জানা অবশ্য কর্ত্তরা। বাাহতি ওমার ও গায়ত্রী শিরের সহিত গায়ত্রী যে বাদ্ধণগণ কর্ত্তক

অবধারিত হয় তারা জন্ম বন্ধন বিশেষ রূপে মৃক্ত হয়ে পর-বন্ধ প্রাপ্ত হন।

> স ব্যাহ্বতিং স প্রণবাং গায়গ্রীং শিরসা সহ। যে জপন্তি সদা তেখাং ন ভয়ং বিগতে কচিং॥
> ( অগ্নিপুরাণ )

যাঁরা ব্যাহ্নতি প্রণব ও শিরের স্থিত নিরন্তর গার্থী জ্বপ করেন তাঁদের কোথাও ভর নাই। তাঁর। চির অভয় লাভ করেন।

আলা ব্যাহাতরঃ সপ্র গারত্রী সশিরাস্তথা। ওঙ্গারং, বিক্তে যথ সম্নিনেতরে। জনঃ॥ (যোগিযাজবন্ধা)

প্রথমে ভ্রাদি সমস্ত ব্যাহ্মতি পরে আপো জ্যোতীর-সাদি সপ্ত গার্থ্রী শির ওখার সহিত থিনি অব্যত হন, তিনি মুনি, অপ্র ব্যক্তি মুনিনন্দ।

শঙা বলেছেন--

যার। বাছতি, প্রণব ও গারত্রী শিরের সহিত সতত গারত্রী জপ করেন তাঁদের কুত্রাপি ভয় নাই।

শত জপ্তাতু সা দেবী দিন পাপ প্রণাশিনী।
সহস্র জপ্তাতু তথা পাতকেভাঃ প্রমোচিনী॥
লক্ষ জপ্তাতু সা দেবী মহাপাতক নাশিনী॥
স্থবৰ্ণ স্থেয় কদ্ বিপ্রো বন্ধহা ওকতল্পাঃ।
স্থবাপশ্চ বিশুধান্তি লক্ষ জপান্ন সংশয়ঃ॥

সেই জ্যোতির্মনী গারত্রী শতবার জপিতা হলে—দিনের পাপ প্রনষ্ট করেন। সহস্রবার জপিতা হ'লে বহু পাতক হতে প্রমুক্ত করেন। দশ সহস্রা জপ্তা হ'লে সমস্ত পাপ নাশ করে থাকেন। লক্ষ জপে মহাপাতক নাশ করেন, স্বর্ণাপহারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, ওকদারগামী, ও স্থ্রাপান-কারী বিশুদ্ধ হন, এতে কোন সংশ্র নাই।

বিশেষ ভাবে গায়ত্রীর দ্বারা হোম করলে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়। গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা হোমে বরদা দেবী সমৃদ্র কাম্যবস্তু প্রদান করেন।

স্থানাহিত প্রথত শুদ্ধ বাক্তি ঘৃত্যুক্ত তিলের দারা গার্থী মন্ত্রে হোম করলে, দর্ম পাপ হ'তে প্রমৃক্ত হন। পাপায়া লক্ষ হোমের দারা নিথিল পাতক হতে নিমুক্ত হন। পাপবিরহিত হয়ে, অভীষ্ট লোক লাভ করেন।

| গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী পাপনাশিনী।                  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| গায়ত্রাপ্ত প্রংনাস্তি দিবি চে হ চ পাবন্ম্॥           |  |  |  |  |  |
| গায়ত্রী বেদ মাতা, গায়ত্রী পাপ নাশকারিণী, এজগতে এবং  |  |  |  |  |  |
| মর্বে গারত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, পবিত্রকারিণী আর কিছুই |  |  |  |  |  |
| गारे।                                                 |  |  |  |  |  |

হস্তপ্রাণপ্রদা দেবী পততাং নরকার্নবে।
তম্মাং তামভাদেরিতাং ব্রাহ্মণে। হৃদয়ে গুচিং॥
নরক সাগরে পতনোর্থ পাপীকে দেবী হাত বাড়িয়ে দেন,
উদ্ধার করবার জন্য। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ শুদ্ধাস্থাকরণে নিতা
গায়ত্রী অভ্যাস করবেন।

গায়ত্রী জ্বপরায়ণ ব্রাহ্মণকে হ্বা কবো নিযুক্ত করবে, থেমন প্রপত্রে জল থাকে না, তদ্রপ গায়ত্রীজাপক বাহ্মণের পাপ অবস্থান করতে পারে না।

গায়ত্রী জপের অনন্তকল; অনন্তদেব, অনন্তবদনে তা বলতে সমর্থ হন কি না সন্দেহ। গায়ত্রীর এক একটি ঋষি চন্দ দেবতা যুক্ত অক্ষর এই মান্তথকে সমাক দিন্দি দান করেন।

| গায়ত্রী | <b>ঝ</b> ধি    | ছন্দ            | (দৰতা               |
|----------|----------------|-----------------|---------------------|
| অক্ষর    |                |                 |                     |
| তং       | বামদেব         | গায়ত্রী        | অগ্নি               |
| স        | অত্রি          | উঞ্চিক্         | প্রাজাপতা           |
| বি       | বশিষ্ঠ         | অফুট্টপ         | সৌমা                |
| <u> </u> | শুক্র          | বৃহতী           | ইশান                |
| ৰ্ব      | কন্প           | পঙ্ক্তি         | সাবিত্র             |
| রে       | প্রাশ্র        | ত্রিষ্টপ        | আদিতাদৈবত           |
| नि .     | বিশ্বামিত্র    | জগতী            | বা <b>ৰ্হস্প</b> তা |
| অং       | কপিল           | অতিজগতী         | মৈত্রাবরুণ          |
| ভ        | শোনক           | শর্করী          | ভগদৈবতা             |
| র্গো     | যা জবন্ধা      | অতিশর্করী       | আর্থানৈশ্বর         |
| CF       | ভরদ্বাজ        | ধৃতি            | গলেশ                |
| ব        | <b>अग</b> न्धि | <b>অতি</b> ধৃতি | রাস্ট্র             |
| শ্ব্য    | গোত্য          | বিরাট           | পেঞ                 |
| थी       | মদ্গল          | প্রস্তাবপংগি    | ক্ত এন্দ্রাগ্ন      |
| ম        | বেদব্যাস       | ক্ষতি           | বায়বা              |
| हि 📑     | লোমশ           | প্রাকৃতি        | _ বামদেব্য          |

| গায়ত্রী<br>অক্ষর | ঋवि       | <b>ছ</b> न्म               | দেবতা ়           |
|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| ধি                | অগস্ত্য   | শাকৃতি<br>-                | মৈত্রাবক্রি       |
| য়োঃ              | কৌশিক     | বিক্ষতি                    | বৈশ্বদেব          |
| যে 1              | বংস       | <b>সংক্</b> তি             | মাতৃক .           |
| নঃ                | পুন্স্য   | <u>অক্ষরপংক্রি</u>         | रेनक्ष्व          |
| প্র               | <b>মা</b> | <b>\overline{\sigma}</b> : | ব <i>স্থ</i> দৈবত |
| CDI               | ত্বাসা    | <b>্</b> ভৃবঃ              | <u>ক দু</u> দৈবত  |
| দ                 | নারদ      | ऋः                         | কৌবের             |
| য়াং              | ক্তাপ     | জোতিমতী                    | আবিন              |
|                   |           | ( श्रीतमयी ख               | লগ্ৰত ১২়া১ )     |

বান্ধণোত্ম যদি গায়গ্রীর একটি মাত্র অক্ষর ও সংসদিক হ হনতা হ'লে তিনি বিষ্ণু শিব ও ব্দা হতে সঙাত তথ্যে, চন্দ্র অগ্নির সহিত স্পর্কা করতে সমর্থ হয়ে থাকেন।

উপনিষদে গায়ত্রী---

গায়ত্রী বা ইদং দর্কং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাবৈ গায়ত্রী বাধা ইদং দর্কং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে।১॥ ছাঃ ৩১২ .

এই যা কিছু স্থাবর জন্ম ভূত সকল, এ সম্দরই গায়ত্রী, শব্দ রূপিণী বাক্ই এই সমস্ত প্রাণীকে গান করে এবং ত্রাণ করে অর্থাং সকল ভূতের অভ্যন্তরে অনাহত নাদরপে গান করে, তার দ্বারাই মানুল স্ব স্বরূপ লাভে সমর্থ হর। তচ্ছক্ত বাকই গায়ত্রী। ১॥

কথিত স্বরূপা যে গারত্রী তাহা আবার পৃথিবীরূপিণী যে হেতুড়তসমূহ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাকে উপেক্ষা করে না॥ ২॥

পূর্বোক্তা গারত্রী রূপা পৃথিবীই পুক্ষাপ্রিত এই শরীর, কারণ ভূত শদ বাচা ইন্দ্রির সমূহ এই শরীবেই প্রতিষ্ঠিত ইহাকে লগুন করে না। ৩॥

যা পুরুষাশ্রিত দেহ তাহাই আবার শরীরের অন্তরস্থ হৃদয় কমলের সহিত অপৃথক, যে হেতু ( ভূত শব্দ বাচ্য ) ইন্দ্রিবৃদ্দ শরীরেই প্রতিষ্ঠিত ও তাকে লগুমন করে না ॥ ৪ ॥ .

পূর্দ কথিতা এই গারত্রী ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হাদর এই চারিটি পাদ বিশিষ্টা ও বাক্, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হাদর ও প্রা। এই ষড়বিধা এ অর্থের সমর্থক রূপে ইনি গারত্রী নামক ব্রহ্ম ঋক্ মন্থে প্রকাশিত হ'য়েছেন॥ ৫॥ এই গারত্রী নামক ব্রহ্মের মহিমাও বড়বিধা। চতুপ্রদাগায়ত্রীর সমপরিমাণ বিকারী বিধ-স্বরূপিণী গারত্রী হতে
ও পুরুষোত্তম মহত্রর। আকাশাদিভূত সকল এই গায়ত্রী
ব্রহ্মের একপাদ মাত্র। ত্রিপাদ অধিকারী পূর্ণ ব্রহ্ম তিনি
সীয় জ্ঞান স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত॥৬॥

ত্রিকালবন্ত্রী সমস্ত জগং এই পুরুষের মহিমা। বস্তুতঃ সেই পুরুষ এই মহিমা হত্তেও অতিশার অধিক কালত্ররবন্ত্রী প্রাণীসমূহ এই পুরুষের একপাদ ত্রিপাদ অবিনাশী রূপে স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত আছে।

যাকে ত্রিপাদ ব্রহ্মপে নিদ্দেশ করা হয়েছে—তিনিই পুরুষের বাইরের এই আকাশ দেহের বাইরের যে আকাশ, তাহাই আবার দেহমধাস্থ আকাশ—দেহমধাস্থ যে আকাশ তাহাই আবার হৃদয় পদ্মস্থ আকাশ। হৃদয় আকাশ নামক ব্রহ্ম পূর্ণ, সর্কব্যাপী ও প্রবৃত্তিখীন। যিনি ব্রহ্মকে উরপে জানেন, তিনি পরিপূর্ণ, অবিনাশী শ্রী ( উপর্যা) লাভ করেন।

(বৃহ্দারণাক গায়গ্রী বান্ধণ, পঞ্মাধাার চতুদিশ প্রকরণ)

"ভূমি মন্তরিক্ষং জোঃ—(১)

ভূমি-মন্তরিক ও জৌ এই আটটি অক্ষর, গারত্রীর প্রথম পাদে—"তংসবিতুর্বরেনিঅং" এই আটটি অক্ষর আছে। গায়ত্রী প্রথম পাদ—ত্রিলোকাত্মক যিনি এই পাদটিকে এই রূপে জানেন তিনি তিনলোকে যা কিছু আছে সবই জর করেন। ১॥

"ঋচো যজ ংধি দামানি" (২)

খাচো যজ ৃষি সামানি এই আটটি অক্ষর পারত্রীর দিতীর পাদে "ভর্গো দেবস্থ ধীমতি" এই অপ্তাক্ষর, সে জন্ম গারত্রী দিতীয় পাদ ত্রিবেদা অক— যিনি এই পাদটিকে এরপ জানেন, তিনি তিন বেদের দারা লভা সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন। ২॥

"প্রাণোহপানো ব্যান ইতাপ্তাকর্ণি"। ৩॥

প্রাণ-অপান "বি + আ + ন এই আটটি অক্ষর গারত্রী।

তৃতীয় পাদেও অষ্টাক্ষর—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদরাং"।

স্থৃতরাং গায়ত্রীর তৃতীর পাদটি প্রাণাপান ব্যাসাত্মক। যিনি

তৃতীয় পাদটিকে এরপে জানেন তিনি জগতে যত প্রাণী

আছে সকলকেই জর করতে সমর্থ হন। তারপর এই যে
তাপ-বিকীরণকারী স্থা, ইনিই ত্রিপদা গায়ত্রীর তুরীয়

দর্শত ও পরোরজা রূপ চতুর্থ পাদ। যা চতুর্থ তাই তুরীয়, যে হেতু এই স্থামগুলাস্থর্গত পুরুষ যোগিগণের দ্বারা যেন দৃষ্ট হন। অতএব ইনিই দর্শত পাদ, যে হেতু এই স্থাই জগতের অধীশ্বর হ'রে তাপ দান করেন, এই হেতু ইনিই পরোরজা। যিনি গায়ত্রীর চতুর্থ পাদটিকে এবম্প্রকারে বিদিত হন, তিনি অবিকল এই রূপেই দর্কাধিপত্যরূপ এশ্বা ও খ্যাতির সহিত অবিকল স্থ্যেরই মত জ্যোতিশ্বর হন।

ত্রিলোক, ত্রিপদা ও প্রাণর্মপিণী গায়্মী তুরীয়, দর্শত ও পরোরজা পাদে প্রতিষ্ঠিতা, সেই তুরীয় পাদ স্থা, স্থা সত্যে প্রতিষ্ঠিত, চক্ষ্ট সেই সত্য। চক্ষ্ যে সত্য, তা লোক-প্রসিদ্ধ। যদি বিবাদপরায়ণ ছই ব্যক্তি "আমি দেখেছি" "আমি ভনেছি" বলে, তাংলে "আমি দেখেছি" যে বলে, তাকেই আমরা বিশ্বাস করবো। এই সতা শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই সেই শক্তি। কাঙ্গেই সতা প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য লোকে বলে—'বল' সতা হোতে অধিক-তর ওজম্বী। এই রূপেই গায়ত্রী অধ্যাত্মরূপে দেহাশ্রিতা প্রাণে অধিষ্ঠিতা। এই গায়ত্রী-গ্রাদিগকে ত্রাণ করে-ছিলেন। ইন্দ্রিগ্রামই গ্র। কাজেই তিনি ইন্দ্রিগণকে ত্রাণ করেছিলেন ( অর্থাং ইন্দ্রিঞ্গণ দেহকে মাত্র আশ্রয় করে বিধয় ভোগের জন্ম লালায়িত হোত। নাদ রূপিণী এই গারত্রী অবিচ্ছিন্ন নাদ শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের বিষয়-গ্রহণ-ইচ্ছা দুরী ভূত করে তাদের অধিষ্ঠা ট্রী দেবতার সঙ্গে মিলিত করে দিয়েছিলেন। কণকে দিকের সঙ্গে, অককে বায়ুর সঙ্গে ও চক্ষকে সূর্যোর সঙ্গে মিলিত ক'রে তাদের আণ করেছিলেন। এই হেতু তাঁর নাম পায়গ্রী। আচার্য্য শিগ্যকে উপনীত ক'রে এই সাবিত্রি অর্থাং গায়ত্রী উপদেশ দেন তাহা ইহাই বটে। আচার্যা গাঁকে গায়ত্রী উপদেশ করেন, গারত্রী তাঁর ইন্দ্রির সকলকে ত্রাণ করেন।

একই প্রমাশক্তি দিদ্ধ দেবী বাইরে স্থ্রাত্মারূপে এবং দেহাভান্তরে প্রাণরূপে অধিষ্ঠিত। এই স্থাত্মিকা গায়ত্রীতেই সমপূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

ইন্দ্রিরকুল ত্রাণের অর্থ কিছু দিন গায়ত্রী জপ করলেই অলৌকিক শন্দ-পর্শ-রপ-রস-গন্ধ প্রত্যক্ষীভূত হয়। তথ্য লৌকিক বিষয়ের আকাজ্জা আর থাকে না।

বাক অচ্চন্তুপ। আমরা উপনয়নের পর, বাকেরই

উপদেশ দিব বলে কেউ কেউ অস্ট্রপ ছলে রচিত সাবিত্রীর উপদেশ করেন। তা ক'রবেন না, গায়ত্রী-রূপিণী এই সাবিত্রিরই উপদেশ দিবেন।

এরপ জ্ঞানী অধিকতর প্রতিগ্রহ করলেও গায়গ্রীর একটি পাদের তুলা হয় না।

গায়ত্রী স্বরূপদর্শনকারী অর্থাং অথও নাদে প্রতিষ্ঠিত। গায়ত্রীজ্ঞ যদি ধনপূর্ণ ত্রিভূবন প্রতিগ্রহ্ণ করেন, তার দ্বারা গায়ত্রীর প্রথম পাদের ফলভুক্ত হবে। আর ত্র্যী বিভার দ্বারা লভা যত ফল আছে সে সকল যিনি প্রতিগ্রহ করবেন, তার দ্বারা গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ বিজ্ঞানের ফল ভুক্ত হবে।

আজ জগতে যত প্রাণী আছে, যিনি দে সকল প্রতিগ্রহ করবেন, তার দার। গার্তীর তৃতীয় পাদ বিজ্ঞানের ফলভুক্ত হবে।

তদনস্থর তাপদাতা হৃষ্য গারতীর তুরীর দর্শত ও প্রোরজা পাদ – এঁর বিজ্ঞান কল কোন প্রতিগ্রহের দার। ভুক্ত হয় না। বস্তুতঃ ত্রিপাদ বিজ্ঞানের কল ও ভুক্ত হতে পারে না। কারণ এই সমস্ত ত্রিলোকাদি কোন উপায়ে প্রতিগ্রহ করবে।

তত্যা উপস্থানং গায়ন্ত্রন্তেকপদী, দিপদী, ত্রিপদী, চতুপজপদিস ন হি পজসে। নমস্তে তুরীয়ায় দশতায় পদায় পরোরজসেহসা বদা মা প্রাপদিতি যং দিয়াদ- সাববৈষ কামো মা সমুদ্ধীতি বা ন হে বাবৈষ স কামঃ সমুদ্ধতে যক্ষা এবমপ্তিষ্ঠ তেহহুসদঃ প্রাপমিতি॥ ৭॥

#### গায়ত্রীর নমস্কার

মা গো তুমি একপদী দ্বিপদী
ব্রিপদী পুনঃ তুমি পদ বিরহিত।
ধ্যানের অতীতা তুমি গো জননী
তুরীর দর্শত পরোরজা রূপিণা
তোমাকে করি নমস্কার।
অজ্ঞান শক্র যেন না পারে
বিল্প প্রদানিতে। সকাম মানব
আপন শক্রর সমৃদ্ধি
নাশের তরে জ্ঞাত করিবেন
প্রার্থনা চরণে তাহার; তাহা
হলে না হবে বৃদ্ধিত সেই

অরাতির সমৃদ্ধি সকল। আমি থেন রিপুর বাঞ্চিত বস্তু পারি লভিবারে।

এরপ বিশ্রুতি আছে ধরণীর মাঝে, জনক রাজা গায়ত্রী বিভার বিষয়ে বলেছিলেন অপ্তরাশ তন্য বডিল হস্তীরে তুমি বলিলে তুমি গার্ত্রী বিভায় সভিজ, তবে কেন হায়, গজরপ করিয়া ধারণ বছন করিছ মোরে। বলিল। বডিল হে স্মাট্ আমি গার্থীর মুখ হই নাই অবগ্ত, তাই এ দশা আমার। বলিলেন জনক নুপতি, অগ্নিই গার্ত্রীর মুথ, প্রচুর কাষ্ঠ যদি অগ্নিতে কেহ করয়ে প্রদান, অগ্নি তাহা করেন ভক্ষীভূত। এরপ জ্ঞানবান বহু পাপ অতুষ্ঠানে ও সমস্থ করিয়া ভক্ষণ, হন শুদ্ধ পুত, অজর অমর।

গায় এর কারণের মহামত্র আর নাই। যে রাক্ষণ দেবমাত। গায় এর শরণাপন হবেন, তিনি ইহলোক পরলোক জয় ক'র্তে পারবেন পারবেন পারবেনই-পারবেন।

জীবনের যে অংশ চলে গেছে তা আর ফিরে পাওয়া যাবেনা, অবশিষ্ট যে আয়ু টুকু আছে গায়ত্রী জপ ক'রে যিনি অতিবাহিত কর্তে সমর্থ হবেন তার জীবন সার্থক তিনিই পুরুষোত্ম।

স্কুপে আপন আছ স্ক্ৰিকণ অন্ত কিছু নাহি আৱ।

নীরব নিষ্পাঞ্ সচিচদানন্দ নিরালম্ব নিরাকায়॥ এই অদিতীয় লীলার ছলনে কতই ছন্দে কত স্পান্দনে, কেন ২ও তুমি না জানি কেমনে সগুণ বহু সাকার। বেদ খারে মন্ত্রে করে আমন্ত্রণ,

যার লাগি যত তপ আচরণ, ব্রহ্মচয়ে যাহারই কারণ তুমি সেই—'ওঁকার॥' জয় মা গায়গ্রী।

#### नाडी

#### नातुन्त (५व

তোমাদের বাসিয়াছি ভালো।
তোমরা জালিয়া দেছ আনন্দের আলো

যুগে যুগে মাসুষের অন্ধকারে বুকে।
জীবনের নিত্য স্থথে তথে
তোমাদের অন্ধরম্ভ দান
প্রীতিপূর্য প্রণয়ের অভিরাম মান-অভিমান।
নিজেরে উজাড় করি নিঃশেষে দেবার,
নিয়ত প্রসন্ন মনে অক্লাম্ভ দেবার
অতুলন সম্মেহ গৌরব,
সামাদের মর্মকোষে ভরে দেয় জীবন-আসব।

তোমাদের অস্থহীন রঙীন মারার
অস্তরের স্থানিবিড় স্থানিগ্ধ ছারার
এই কাদা-মাটি দিক্ত ধূলি-লিপ্ত প্রাচীনা ধরণী
হ'য়ে ৩ঠে বাবে বাবে অপরূপা অরুণ-বরণী;
পরিপূর্ণ ক'রে তোলো নানা রসে তোমরাই
আমাদের নীরদ জীবন;

ত্রবু তাহে হপ্ত নহে মন,

#### অমুখন

চিত্তে শুধু জাগে এ সংশয়—
তোমাদের যাহা তানি, হয়ত তোমরা তাহ। নয়!
রমণীর সত্য পরিচয়
আমাদের অনেকেরই রয়ে গেছে আজিও অজানা।
তোমাদের মনের ঠিকানা—
কোনোদিন মেলে নাই খুঁজি,
তাইতো তু' আঁপি আজও বুজি
গহন হদ্যু-পথে অন্ধ সম অন্ধকারে চলি,
কেহু পায় দেবী তার, কারেও দানবী যায় চলি।

মিলনার্ত পুরুষেরা কোমাদের পথে যার ছুটি। নবনী-কোমলা নারী! তবু তব ত্'াট দৃত মুঠি চিরশিশু আমাদের চালিত করিছে ধরি হাতে,
আজীবন রহি সাথে সাথে
হাসি অশ্রু আনন্দের ছন্দে ছন্দে ঘুরে
রূপে রুসে স্পর্শে গুলে স্থরে
এ জীবন যারা ভরি দিল,
মনে মনে প্রশ্ন করি—এরা কারা ? এরা কোথা ছিল ?

মকুলিকা বালিকা যে—-দিনে দিনে নবীনা কিশোরী!
আঙ্গে অঙ্গে জ্ববিভঙ্গে ওঠে তার ভরি
হিল্লোলিত তরুণ থৌবন,
তরঙ্গিয়া বহে যেন উচ্ছুদিত কল্প প্রস্তবন!
অপার সৌন্দর্য রাশি ওঠে হাসি তরল তম্ভতে,
লাবণা ঝরিয়া পড়ে দেহতটে প্রতিটি অণুতে,
চকিত চঞ্চল দৃষ্টি আঁখি কোনে রচে ইন্দ্রজাল
স্পষ্টির আবেগে যেন জনে জনে করিছে মাতাল!
আনন্দ সংজ্ঞ ছন্দে নৃত্য করে তুব সব দেহে,
দীপারিতা করে তোলে অন্ধ্রকার নিরানন্দ গেহে।
বিমুগ্ধ এ বিশ্ব তাই তোমাদের প্রেমের ভিথারী—
গুরের বিগ্রহ রূপা শুচিন্মিতা নারীর পূজারী।

হে আদি জননী নারী! শিশু বক্ষে ধন্ত মানি মাতৃ-মুর্তিখানি।

দেখেছি তোমারই মাঝে ক্রীতদাসী, মহিয়সী রাণী; মেহম্যী সোদরায় দেখিয়াছি সম্নেহে আদরে, জায়া রূপে দেখিয়াছি তোমাদের আপনার ঘরে, কন্সা রূপে লইয়াছি বুকে, লক্জানমা নববনু দেখিয়াছি আনন্দে কৌতুকে। দেখেছি আর্তের পাশে দ্য়ামগ্রী সেবিকার বেশে, অম্নপূর্ণা মূর্তি তব দেখেছি এ ভিক্ষকের দেশে। মন্দিরে দেখেছি তুমি অর্তনা-নিরতা পূজারিণী, গৃহ কর্মে শুভবতা ফুকলাণী মঙ্গলচারিণী।

ব্রহ্মবাদিনীর বেশে দেখিয়াছি তোমাদের শাস্ত তপোবনে, দেখিয়াছি তোমাদের তুর্গম তীর্থের পথে সহযাত্রী সনে।

তোমাদেরই দেথিয়াছি কথনো বা লক্ষাহীনা রূপে ! 
হুর্গন্ধ পদ্ধিল ক্লিন্ন ঘুণ্য অন্ধক্পে
গড়িতেছো পাপের প্রানাদ।
বিবেকের কোনো প্রতিবাদ
বাজেনা হয়ত' বুকে ক্ষণতরে আর !
কেরল জঘন্ত স্বার্থ, উগ্র ব্যভিচার,
মাথাইয়া দেহে মনে কলংকের কল্বিত গ্লানি
গভীর পংকের মাঝে আমাদের লয়ে যাও টানি।

তোমাদের নাগপাশ, জাতুকরী মোহের বাধন
অসাড় করেছে কত আমাদের অশান্ত যৌবন 
প্রজ্ঞায়ে সে মারা জালে পৌক্ষরের ঘটে সর্বনাশ।
তোমাদের বিষাক্ত নিশ্বাস—
নামাইয়া আনিয়াছে আমাদের নরকের ছারে,
নির্বোধ পতঙ্গ সম পুড়ে মরি মোরা নির্বিচারে
তোমাদের রূপের শিখায়।
আমাদের অন্তরের স্বাত্ত্রু বিকায়
পণ্য সম যেথা দিবা নিশি,
আলো ছায়া অন্ধকারে সঙ্গোপনে মিশি
বারবধ্মধু পানে মন্ত হয়ে সাধি;
রচি সেথা রতি মদে আমাদের ঘূণিত সমাধি।

বেদনা-বিক্স্ক চিত্তে কতদিন ভাবি মনে মনে,
ঘটে এ কেমনে ?

অনন্দা স্থান্দারী নারী-পূজার পবিত্র অর্ঘ্যধারা,
কর্দমে লুটায়ে পড়ে কোন লোভে তারা ?

স্বর্গ রচিবার শক্তি বিধাতা দিলেন যার হাতে ।
সে কেন আসন তার পংকিল কর্দম তলে পাতে ?
এ রহস্ত কিছুতেই হয় নাই বোধগম্য যার
তারাই কি বলে ডেকে—নারী জেনো নরকের স্বার !

ভাবি বসে, একি খেলা চিরদিন চলে বিধাতার ? নারীর চরিত্র নাকি অগোচর সর্ব দেবতার! দিগন্ত বিতত ওই অভিরাম নীল চক্রবাল

থেমন রেথেছে করি চিরদিন দৃষ্টি অন্তরাল

অনন্তের প্রান্ত পথ-রেথা,
তেমনি যায় না বুঝি দেখা
তোমার স্বরূপ মূর্তি নারী ?

যুগে যুগে সন্ধানীরা বুথা খোজে—কোথা উৎস তারই !

মেলে নাই তোমার উদ্দেশ,
তোমারে জানিতে চাওয়া আজও তাই হয়নাই শেষ ।

কথনো বিলাস কক্ষে দেখা পাই প্রমদার বেশে, যেথা তব নিতা নব লীলার উন্মেশে নিথিল পুরুষ আত্মহারা ! অন্বেষিয়া সারা জীবন পথের বাঁকে বাঁকে গৃহ-আঙিনার স্নিগ্ধ স্নেহকুণ কাঁকে কোথা উকি মারে সেই কমনীয় মুখ প্রত্যাশা উন্মুখ আকাশ-কুম্বম সম উঠেছে ফুটিয়া ? মধুলুর মধুকর আশে পাশে আসিছে ছুটিয়া। যেন বা কমল কলি জাতু মন্ত্রে লভিয়াছে প্রাণ, দয়ে তার বর্গন্ধ হাসি রূপ গান मझौव श्हेशा এन ধत्रगीत तृरक ! আমাদের নয়ন সন্মুথে, তোমাদের উচ্চুদিত বিচিত্র মাধুরী গড়ে তোলে যেন এক কল্পনার কামা স্বপ্নপুরী।

রজনীগন্ধার মতো ঋজু দীর্ঘ ওই দেহলতা,
কানে কানে বলে কোন রজনীর মিলন বারতা!
তোমাদের গতিছন্দে আন্দোলিত সঙ্গীত ঝংকার
মেথলায়, মণিবন্ধে, পীনবক্ষে নাচে ফুলহার;
তোমাদের কমকণ্ঠে বীণাবিনিন্দিত মঞ্জু স্থর,
কুটিল কটাক্ষ করে মনসিজ হৃদয় বিধুর।
আমাদের মৃগ্ধপ্রাণে যে আনন্দ দেয় সে নিবেদি
মনে হয় কোনোদিন যদি ওই রহত্যের আবর্ব ভেদি
নারীর স্বরূপ কভু পাই দেখিবারে!
তোমাদের অন্তরের গভীর অতল পারাবারে

কা রহন্ত রয়েছে লুকানো ? বিচিত্র রূপিণী ওগো! কোণা হতে এত প্রীতি-এ মার্গ আনো?

বিশ্বের অনধিগম্য প্রহেলিকা থে রমণা মন
নাহি জানি দেখা হ'তে কেন আদে হেন আকর্ষণ!
কী ইন্ধিত ডাক দেয় তোমাদের বাতারন হ'তে
আমাদের জীবনের পথে ?
স্থরঞ্জিত ওই ছটি অধরের কোনে
দে কোন বদস্তদেনা, মদাল্লা হাসিছে গোপনে,
নিখিল বিভান্ত করা হাসি!
আখির পলকে যেন উঠিছে উদ্থাসি
চকিত বিছাং বিভা,
অলকার ইন্দ্রমন্ত—অপ্সরা প্রতিভা—
জ্ঞান্ত্র বিলাস-লীলা
আনেগে কম্পিত করে স্বান্থ হেন জড়পিও শিলা।

রক্তে আনো মত দোলা, চিতে শিহরণ,
তোমাদের অঙ্গ আবরণ
অনঙ্গের থেন আভরণ!
বিচিত্র বরণ বেশ বাস,
শ্রাবণ মেঘের প্রায় নিবিড় তিমির কেশ পাশ,
মুগ্ধ করে আমাদের,—মানিঃ
তব্ জানি,
যত কিছু কচিরম্য চাক প্রসাধন
সে তো শুবু করে দেবী তোমাদের স্বরূপ গোপন।

যুগে যুগে—জানি কালে কালে,
আমাদের দৃষ্টি অন্তরালে
নিজেরে সাজাও অভিনব।
কবে এই ছলনার ছন্মবেশ তব
ছিন্ন করি, ভিন্ন করি কুত্রিম ও মিগ্যা পটভূমি
তোমার প্রকৃতি রূপ শুভক্ষণে প্রকাশিবে তুমি।

অনন্ত যে কৌতুহল জেগে আছে অনাদি কালের দীণ করি দেই চির পৌরাণিক রহন্ত জালের দেখা দিক শাশ্বত সে নারী, নারী শুধু যার পরিচয়, নহে মাতা, নহে কন্থা, নহে বধু, যেবা কেহ নয়, শুধু মাত্র নারী, আমরা দর্শনপ্রাণী চিরদিন তারি। আভাশক্তি রূপে যারে বারে বারে করেছি বন্দনা, আমাদের চিরারাধ্যা শুধু সেই জনা।

দেখা দিক সেই নারী যার কাছে দিখিজয়ী
মানি' পরাভব
চরণে আনিয়া দেয় ধরণীর আহত বৈতব!
দেখা দিক সেই নারী, অঙ্গুলী হেলনে হেলে যার
এ বিশ্ব সংসার!
কুদ্ধ যার কটাক্ষের জাকুটি ভঙ্গীতে
সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে নাড়া লাগে বাস্থাকির ভিতেঃ
তোমরা যে তাদেরই ছহিতা,
তোমরা ত্রিকালবাাপি হে অপরাজিতা!
বিজয়িনী সমগ্র ধরায়;
পৌক্ষ কাঁদিয়া ফেরে যেথা অসহায়।
যে নারী স্পষ্টির ম্লাধার,
জীবধাত্রী ধরিত্রীর পালয়িত্রী মহাশক্তি যার—
দেখা দিক সেই নারী সীমা নাই যার মহিমার!

তোলো নারী, তোলো তব জীবনের ধ্বনিকা থানি, ছদ্ম আবরণ যত থুলে ফেল টানি, দেখাও প্রকাশ করি আপনার প্রকৃত স্বরূপ— থেখায় গোপনে জালি অন্তরের প্রেমম্মিয় ধূপ একা বিদ নিরজনে পূজিতেছ প্রাণের ঠাকুরে, চিত্তের অব্যক্ত বাণী—মর্মের অশ্রুতপূর্ব স্থরে শুনিছ যেখায় মনে মনে, আমি চাই প্রবেশিতে তোমাদের সেই হৃদি কোনে— শেখা কত্ নাহি কোনো নয়ন ভূলানো পত্রলিখা, যেখা তব প্রাণদীপে অকপট শুভ শাস্ত শিখা জ্বলিছে নিভৃতে, থেখা তব মুক্ত মনে সমৃদার চিতে খেলা করে স্বচ্ছ নীল নির্মল আকাশ, যেখা সদা দক্ষিণা বাতাদ

কামনা কল্য স্পর্ণে নহেকে। চঞ্চল;
যেথায় অম্লান তব প্রাণ-শতদল
একান্তে রচিছে ধ্যানে অর্ঘ্য দেবভার;
যেথা তুমি নিয়ে যাও জীবনের শ্রেষ্ঠ
উপহার

তোমার আপন সন্তাটিরে, আমি সেই পূজার মন্দিরে ক্ষণেক দাঁড়াতে চাই শাস্ত স্তব্ধ হ'রে। আমার বিম্ধ এই শ্রন্ধা দৃষ্টি ল'রে বারেক হেরিতে চাই না-দেখা যে

ছোট, বড় আত্মপর, মিলায় যেথায় নির্বিচারে, তোমার অতলম্পনী দীমাহারা স্নেহ পারাবারে অবগাহি ধতা মানে সন্তানেরা জন্মজনান্তর, যেথা তুমি শুরু নারী- জগজ্জননীরূপা, কেহ তব নহে যেথা পর,

যেথা তুমি সহজাত শুচিশুদ্ধ অকপটপ্রাণ,
অষাচিত অফুরস্থ করে। স্নেহ দান ;
যেথা তব সম তুংথ স্তৃথ
চিত্র যেথা নিতা তব নিথিলের কল্যাণে উন্মুখ,
স্থী ও সচিব মিত্র গুঠলক্ষী প্রিয়া একাধারে,
যার মাঝে দেখা পাই আমার একান্থ আপনারে— সেই তো প্রুত নারী— শক্তিস্কর্পিণী আমি তারে
প্রণাম জানাই।

আমার অন্তর হ'তে তাই বারে বারে;
স্তবগান করি তার, বলি,—তুমি জগতের আলো!
যুগে যুগে তোমাদেরই বাসিয়াছি ভালো।

#### আশ্পনা-

সম্পূর্ণ তোমারে ! ৫



-ইন্দিরা বিশ্বাস



ভিথারীটা একজন বড়লোকের দাওয়ায় বসেছিল। রোদে কাঠ ফাটছিল চতুর্দিকে। পিচের রাস্তাগুলো গুরুষে নরম হয়ে গিয়েছিল। বেচারা এই রোদে আর

ভাত থেয়ে ঘুমের সময় তে। এটা, এ সময় বিরক্ত করা উচিত নয়। সকাল থেকে অনেক হেঁটেছে বেচারা, কিন্তু বেশী কিছু পায় নি সে। আজকাল নয়া পয়সার যুগ, নয়া পয়সাই দেয় সবাই। তু'মুঠো ছাতু থেতে গেলেও চার আনা পয়সা চাই। এক নয়া পয়সা ভিকা পেলে পটিশটা নয়া প্রসা চাই। পঁটিশ জন স্থাদ্য লোকের দেখা পাওয়া কি সহজ আজকাল? এই সবই ভাবছিল বেচারা বসে'বসে'। লোকটা বুড়ো। অস্থি-চর্ম্মার চেহারা। পরণের কাপড়টা ময়লা, শতছিয়। এত ছোট যে উক্ত ছটোও ঢাকে নি ভাল করে। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ি। ছোট ছোট কোটরগত চোখ। এর সঙ্গে বেমানান কিন্তু তার পায়ের জুতো জোড়া। ছেঁড়া বটে, কিন্তু ভাল চামড়ার। তার আভিজাত্যের চিহ্ন এখনও তার সর্পাঙ্গে বর্তমান। এক জন ধনী যুবক জুতো জোড়া দান করেছিল তাকে কিছুদিন আগে। দল্লা-প্রবশ হ'য়ে ততটা নয়—খতটা তার শুরাক (slice rack) খালি করবার জন্তো। তার জুতো রাখবার জায়গায় আর স্থান ছিল না। ও জুতো বিক্রিও করা যেত না, তাই দানই করতে হয়েছিল।

ভিথারীটা ঢুলছিল বসে' বসে'। হঠাং তার ঘুমটা ভেক্তে গেল।

"পৌलिশ, পৌलिশ"

ভিথারী দেখলে একটা রোগা ছেলে জুতো পালিশের সরজাম ঘাড়ে করে' রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচছে।

"পৌतिশ, পৌतिশ—"

চারিদিকে উংস্কে দৃষ্টিতে চাইতে লাগল। রাস্তায় কেউ নেই। এই রোদে কে জুতো পালিশ করাতে বেকবে ? কি বোকা! হাসল ভিখারীটা।

"এই শোন—"

ছোঁড়াটা এগিয়ে কাতে আসতেই ভিণারীটা যা বলস তা অবিশাস।

"আমার এই জুতোটা পালিশ করে' দে।" "তুমি জুতো পালিশ করাবে ?"

একটা ব্যঙ্গের হাসি জুটি-ফুটি করতে লাগল ছোঁড়ার চোথের দৃষ্টিতে।

"গ্রা করাব—"

"চার প্রসা লাগ্বে"

"চার প্রসা মানে ছ' নয়া প্রসা তো? দেখি।"

"হাা, আছে আমার কাছে। পালিশ করে' : **দাও** জুতোটা—নাও, আগেই দিয়ে দিচ্ছি।"

সেদিন সার। সকাল খুরে ছ'টি নথা প্রসাই রোজগার ক্রেছিল সে।

ছোঁড়াটা জুতো পালিশ করতে লাগন।

অর্থ-নিমীলিত নরনে স্মিত মুথে ছোড়াটার মুথের দিকে চেয়ে বদেছিল ভিথারীটা। কল্পনা করছিল। বছর-থানেক আগে তার ছোট ছেলে স্থানির পালিরে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। সে নাকি এখন কলকাতার রাস্তায় জুতোপালিশ করে' বেড়ার। স্থানির মুথের সঙ্গে এ ছেলেটার মুথের কোন ও সাদৃশ্য নেই। ভিথারীটার কিন্তু মনে হছিল আছে। এক দৃষ্টে চেরে রইল সে ছেলেটার মুথের দিকে। ছোড়াটা মুচকি মুচকি হাসছে। স্থানির ওই রক্ষ হাসত।



## **দিজে**দ্ৰলাল

## অমূল্যদর্ণ বিঘাভূষণ

বিসমাতার হ্রদন্তান বিজেদ্রলাল আজ আর ইহ্জগতে নাই—সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধনোচিত অমর্থামে হাসিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত-মরণকে উপহাস করিতে পারে কর জন ৮ 'সিংহল-বিজয়' নাটকের ঘবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবন-নাটের ঘবনিকা পতিত হইল। বঙ্গভারতীর কাব্য-কুঞ্চে তাঁহার ফুললিত প্রাণ-মাতান স্থাব্ধী সঙ্গীত-স্থরলহর আকাশে বাতাদে আর ভাষিয়া বেডাইয়া 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে' না— হাদর বীণার তন্ত্রীগুলিতে আর ঝন্ধার দিবে না -কুজন-আকুল কলকঠের স্থমধুর কাকলী আর শুনিতে পাইব ন।। तक्रवांगीत भन्मित अधिरां श्री श्रीतित्कत छेवा व अञ्चलां व প্লুতম্বরে আর দামগীতি উঠিয়া হৃদয়ে অনমুভূতপূর্দ ভাবের সমাবেশ করিয়া দিবে না—জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্ত্তিক। লইয়া নাটে, কাবো, গানে, বাঙ্গকবিতার দিজেক্রলাল আর आमानिगदक भिवञ्चलत अत्वत १४ (नशाहेश नित्न न।। বাঙ্গলার অবসাদের দিনে সত্যকে প্রেয়ঃ করিতে কে আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছিল ?—জননী জনাভূমির প্রকৃত গোরবগাথা শুনাইয়া কে আমাদিগকে বঙ্গমাতার সহিত পরিচয় সাধন করিয়া দিয়াছিল ৪ যথন আমরা 'বন্দেমাতরমের' ঋষির সেই 'স্কলা স্থকলা মলয়জ্ঞীতলা' বঙ্গমাতার কথা বিশ্বত হইতেছিলাম—যথন সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়' গানের স্থরণহর আকাশে মিশিয়া গিয়াছিল—যথন প্রবাদী কবি গোবিন্দরায়ের 'নির্ম্মল मिलिए विष्टू में एक को निनी खन्त यगुरन छ की न-শ্রোতা যমুনার মত আগ্রার কুঞ্কানন হইতে বৃদ্ধেশ্র বাতাসে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সমীরিত হইতেছিল— যথন বঙ্গীয় যুবকমওলীর কর্পে কর্পে 'অয়ি ভুবন-মন-মোহিনি স্থা-করোজল্ধরণি' গীত হইয়া বাঙ্গালীর মানসপটে তুষার-কিরীটিনী ভারতলক্ষ্মীর শোভা সম্পদের চিত্র জাগাইয়া তুলিতেছিল, তথন কবিবর দ্বিজেব্রুলাল আমাদের স্থপ্ত দেশারবোধকে জাগরিত করিবার জন্ম

'আমার জন্মভূমি' ও 'আমার দেশ' গাহিরা আমাদের হৃদয়-বীণার আঘাত করিয়াছেন —ভাবের হিল্লোল তুলিয়াছেন — ন্য়ন-সম্মুখে 'ধনধান্ত-পুপাভরা আমাদের এই বস্ক্ষরা' দেশমাতৃকার যে মনোরম চিত্র নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা ফরাসীদিগের "মার্পেলুস্" বাতীত জগতের সাহিত্যে বিরল। **আ**মাদের দেশ 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘের।'। বাস্তবিকই কি আমাদের সাধের জন্মভূমি কল্পনার মধুর আলোকে উদ্বাসিত নয় ? নদনদীর অব্যক্ত-মধুর গীতি, পক্ষীদিগের কাকলিকুজন কি আমাদিগকে তাপদগ্ধ এই সংশার হইতে দুরে শান্তির আলরে, স্বপ্নয় কুহকরাজ্যে লইয়া যায় না >---আর আমরা যাঁহাদের বংশধর, তাহাদের নিকট জগতের সকল দ্রাই মায়া—স্বপ্ন। তাহারা লোকোত্তর অতীন্দ্রির মোক্ষের জন্য লালায়িত ছিলেন। আর আমাদের এই জন্মভূমি যে পূত ঋষি যতি সাধকদিগের পূণাশ্বতি-বিজড়িত, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হট্টবে ? প্রকৃতির উপাসক কবি বঙ্গজননীর সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া জগতের সমক্ষে নিজ জনাভ্মির বিশেষক দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না-প্রাণের নিভূত কন্দরে যে আশা তিনি পোষণ করিয়। আদিতেছিলেন, অন্তঃদলিলা স্বদেশ-হিতৈষ্ণার ফল্পনদী উৎসারিত হইয়া জানিনা কাথার প্রেরণায় বাহির হইল—"আমার এই দেশেতে জন্ন-ধেন এই দেশেতে মরি"—ভাই বাঙ্গালী, দিজেন্দ্রলালের নিকট কি আমরা এই মহাশিকা গ্রহণ করিতে প্রার্থ হইব ৫ "আমার দেশে" কবি দেখাইয়াভেন, আমাদের অভাব কিসের ৮---অতীত গাঁহাদের উজ্জ্বল, ভবিশ্বং তাঁহাদের অন্ধকারময় হইতে পারে না।" 'যদি ওমা তোর দিব্য আলোক ঘেরিয়াছে আজি আধার ঘোর, কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর'—তিনি জীবনে আশাহত হন নাই। আমাদের জড়র, আমাদের অবসাদ, আমাদের কর্মে শিথিলতা দূর করিতে হইবে—জগতের



विष्क्रस्तान ताग्र



"ভারতবর্ষ"-র প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক সম্পাচরণ বিত্যাভূষণ পত্রিকার সর্ববিপ্রথম সংখ্যায় প্রতিষ্ঠাতা দিক্ষেম্রলালের উদ্দেশ্যে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, মাজ স্থবর্গ-জয়ন্তী বৎসরের প্রথম সংখ্যায় দিক্ষেম্রলালের স্মৃতিতেই শুধু নয়—প্রথম সম্পাদককে স্মরণ করেও তাঁর সেই প্রবন্ধটি পুনরায় প্রকাশ করা হল।—সম্পাদক



मगरक आभना (य आभारतन श्रुक्त-शुक्रवश्रुलन नः ग्रमत, তাহা দেখাইতে হইবে —দেখাইতে হইবে 'মাতুৰ আমরা নহিতো মেষ' তাই তিনি মশ্মভেদী জংখে বলিয়াছেন. "আবার তোরা মারুষ হ"—ইণরেজী চ্রিত্রে (Ethics) যাহাকে বলে "Be a Person" আপনাকে চিনিতে ছইবে--আপনার স্বপ্ত শক্তির পরিচর লইতে হইবে। একদিন জ্ঞান-গরিমার বাঙলাদেশ ভারতের মুক্টমণি ছিল-ধেদিন ভারতের অব্যাব্য দেশের চারের। জানার্জনের জন্ম বাংলার নবদ্বীপে আসিয়া বাঙ্গালী ওকর পদতলে বসিয়া লার, দর্শন, ব্যাকরণ, স্মৃতি শিক্ষালাভ করিত—যেদিন শৌর্যা বীর্যো বাঙ্গালী ভারতবাদীকে স্বস্থিত করিত: যেদিন বাঙ্গালীর भशा-माकिना ७ मर्कन्न-मार्गत निमर्गन रम्थिश जात्र ज्वाभी মুগ্ধ হই ত-থেদিন বাংল। ভাষা ভারতের প্রাদেশিক ভাষা ৃ সকলের আদৃশ ছিল -- সেই দিন পুনরায় ফির।ইয়া আনিতে হইলে মামাদিগকে মালস হইতে হইদে; এবং কর্মা করিতে করিতে যথন আমরা শক্তিধর হুইয়া মাতৃষ হুইব, তথ্নই জননী জন্মঙ্মির জড়তা ঘুচাইতে পারিব। শিধ মঙ্গল আলোকের সহিত আমরা সেই ভভদিনের প্রতীক্ষার রহিলাম। আর সেই শুভদিনে আমরা কবির নহিত যেন বলিতে পারি, —'দেবী আমার, সাধনা আমার, ধর্গ আমার, আমার দেশ। এরপ অক্তিম মাত-পূজকের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইবে, দেশও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির পথে ভত্তই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

বঙ্গদাহিত্যে দিজেন্দ্রলালের স্থান কোথায়, তাহা বলিবার সময় এখন ও আদে নাই। বিয়োগ-বিধুর বাঙ্গালীর নিকট তাহা এখন আশা করা যায় না। তবে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সামাত্য পরিচয় দিয়া পরিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে তুই একটা কথা বলিব।

প্রসিদ্ধ সমালোচক Buffon বলিরাছেন—মনীধীর চরিত্র তাঁহার রচনাভঙ্গীতে (Style) প্রতিভাত হইরা থাকে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব—তাঁহার ভাব ও ভাষার বেশ সামঞ্জ্ঞ আছে। সোজাকথার, ধরণভাবে হৃদয়ের ভাব বৃঝাইতে তিনি অদ্বিতীর। দ্বিজেন্দ্রণালের বিশেষত্ব তাঁহার হাসির গানে। তাঁহার গানে শ্লীলতার অভাব নাই, শ্লেষবিদ্ধেপ নাই, মন্মভেদী বাঙ্গ নাই—আছে সরল হাসি ও কৌতৃক। সময়ে সময়ে হাসির

আবরণ ভেদ করিয়া অক্সদ জালা প্রকাশ হইয়া পড়ে. কিন্তু কথন তিনি কাছাকেও ঘণা করেন নাই। বাথীর জন্ম সমবেদনার উৎস তাঁহার ভারপ্রবণ হাদর হইতে স্বর-দাই ছুটতে থাকে। হাজ-রসিকেরা সামাজিক ব্যাধিগুলি দুর করিবার জন্ম হাস্মরদের অবতারণা করেন, দোষীর দোবগুলি লোক-লোচনের সমক্ষে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন -জন্মের পরতে পরতে যাহাতে তাহারা ষদ্ধ। অমুভব করিতে থাকে, তাহাই করিয়া থাকেন। আর আমাদের দিজেন্দ্রাল যাখাদের হইয়া কৌতুক করেন, আপনাকে তাহাদের একজন করিয়া লন.—"আমরা সেজেভি বিলাতি বাদ্র" "We are reformed Hindus" "আমরা বিলাত-ফের্ছা ক ভাই" প্রভৃতি গানে তিনি আপনাকে বাদ দেন নাই। তিনি বলিতেছেন, ভাই আমি তোমাদেরই একজন, কিন্তু আমরা কোথায় চলিয়াছি. একবার নয়ন মেলির) দেখ। তাহার এই শ্রেণীর হাসির গানে আমরা হাল্ত-রসিক Edgar Allen Poed করুণ-রদের প্রাচুর্যা দেখতে পাই। নন্দ্র্লালের দেশ-হিতৈষ্ণায় আমরা তথা-কথিত স্বদেশ প্রেমিকদিগকে বিপ্রথামী হইতে দেখিয়া হাসিয়া থাকি, কিন্তু তাহাদিগকে ঘুণা করি না। ব্যালজাক বা থাাকারের সহিত দিজেন্দ্রনালের এইখানেই পার্থক্য। তাহার মানব্দ্বেষী (Cynic); ভ্রান্ত মানব্দেক তাহারা মুণা করেন; দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাদের দোষ সংশো-ধন করিবার জন্ম আপনিও তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের সৃষ্তি সমবেদনা দেখাইয়া থাকেন – এই সমবেদনা ও করুণাই তাহার হাসির গানের বিশেষত।

তাহার ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি ইতিহাসের মধ্যাদ। অনেক স্থলেই অক্ষ রাখিরাছেন। কোন কোন চরিত্রের ভ্যিকা তিনি ইংরেজি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সভা, কিন্তু সেগুলিকে আমাদের দেশকালপাত্রোপযোগী করিয়া অন্ধিত করিয়া প্রতিভার প্রকৃত্ত পরিচয় দিয়াছেন। চরিত্র অন্ধনে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

'কালিদাস ও ভবভতি' প্রবন্ধে পাঠকগণ তাঁহার সৌন্ধা বিশ্লেষণশক্তি, তাঁহার অন্তর্দুষ্টি, তাঁহার প্রকৃতি-সমালোচনার প্রকৃষ্ট পরিচর পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। মং-সম্পাদিত "বাণী" পত্রিকার পাঠকেরাও তাঁহার গোরার সমালোচনায় সে শক্তির পরিচর পাইরাছেন। তিনি-জীবিত থাকিলে 'ভারতবর্ষে' সেই শক্তির পরিচয় দিবার অধিকতর স্বযোগ পাইতেন।

যেদিন প্রথম তিনি বাঙলা ভাষার সর্কাঙ্গস্থন্দর এক খানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া আমার নিকট আদেন, সেদিন আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। যথন তিনি আমার তার নগণা ব্যক্তিকে তাঁহার সহযোগী করিয়া কার্যা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চাহিলেন, তথন তাঁহার . উদার-হাদয়ের ও বন্ধুপ্রীতির পরিচয় পাইয়াছিলাম সতা; কিন্তু যথন আমি আমার অক্ষমতার কথা বলিয়া তাঁহার নিকট কুপাভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, তথন তাঁহার কাছে যে দকল উপদেশ পাইয়াছিলাম, তাথা জীবনে কথনও ভূলিব না। তথন তাঁহার সহদরতা ও সহজ সরল সহাত্য আননের . শক্তি অনুভব করিয়া তাঁহার কথায় 'না' বলিবার শক্তি আমার ছিল না। হৃদ্য-বশীকরণের অমোঘ শক্তি যে তাঁহার এত ছিল, তাহা পূর্মে জানিতাম না—মানবের ইচ্ছাশক্তির বিক্লমে মানব যে কার্য্য করিতে পারে, তাহা বিশ্বাদ করি-তাম না, জানিতাম না সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন এত অল্ল সময়ের মধ্যে লোককে আপন করিয়া লইতে পারে, এমন শক্তিধর গুহী বাঙ্গালায় আছেন। কিন্তু হায়, তথন কে জানিত বঙ্গ-ভারতীর পূজার মন্দিরের হৈম প্রদীপ এত শীঘ নিবিয়া

যাইবে, কে জানিত জীবন-মধ্যাহে বিজেক্স-তপন চিরতরে অন্ত যাইবে—কে জানিত নির্মাম কাল আদিয়া আমাদের মধ্যে এরপ ব্যবধান করিয়া দিবে, ক্লকে জানিত তাঁহার দাহায্য হইতে আমি এরপে বঞ্চিত হইব, কে জানিত আমারই মন্তকে এই গুরুভার ন্যন্ত হইবে। যাহা যায় তাহা ত আর ফিরিবার নয়—হিজেক্সলালের অন্তর্জানে 'ভারতবর্গের' যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তবে ভগবানের রূপায় 'ভারতবর্গ'-সম্পাদনে আমরা আমাদের অগ্রজ-প্রতিম অরুত্রিম স্থন্দ লরপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শীয়ুক্তজলধর সেন মহাশ্রের সহায়তা লাভ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছি। দ্বিজেক্সলালের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্গ' তাঁহারই নিয়নিত পথে চলিবে। করির ভাষায় বলি—

"তোমারই চরণ করিয়া শরণ

চলেছি তোমারই পথে;"—

বিজেন্দ্রনাল ভগ্নসাস্থ্য হইয়াও অল্প দিনের মধ্যেই 'ভারতবর্ষের' জন্ম যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের গ্রাহক অফুগ্রাহকবর্গ অনেক দিন ধরিয়া উপভোগ করিতে পারিবেন।

মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীষে দিজেন্দ্রলালের প্রাণপ্রিয় 'ভারতবর্ধ' থেন বাঙ্গালীর ও বৃষ্ণভাধা-ভাষীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়।





যাট দাট ভরাট গঠন, উংকট দাদা রং, চোথের তারা দিকে নীল, চুলেও কালর লেশমাত্র নেই, হঠাং দেখলে ধবল রোগী বলে ভ্রম হয়। ভীতিপ্রদ রোগ গা ঘেঁদে থাকলেও তার উছলে-পড়া যৌবনে এমন একটি আকর্ষণ ছিল যার নাগালে এলে রূপস্কলানী ঘনিষ্টতার জন্ম লালাগিত হয়ে উঠত। জনরব, অনেক দৃঢ়চিত্র চরিত্রবানকেও পরীক্ষার বাজীতে টলতে দেখা গিয়েছে।

ফিরিঙ্গীর জন্ম-ইতিহাস কেহ জানে না। জানার প্রোজনও হয় না—কারণ যেখানে সে থাকে সে অঞ্জের বংশপরিচয় অচল। ফিরিঙ্গীর বসবাস থোলার ঘরে। বাড়ীর সামনেই পাকে ভরা প্রাচীন নর্দ্দামা দীর্ঘকাল ধরে পচাকে জড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে। নর্দ্দামার গায়ে লাগা হাতথানেক চওড়া সিমেন্ট বাধান রোয়াক, প্রত্যহ পরিষ্কার হওয়ার দক্ষণ চিক্কন হয়ে গিয়েছে। পরিচ্ছন্নতার কর্টুকু জলুসই পরিবেশের সামগুসে গরমিল এনে দিয়েছে। দৈল্ল ও সোথীনতার জাতিগত আক্রোশ থাকা সত্ত্বেও পংক্তির আসনে এইরূপ শিষ্টাচার কমই দেথা যায়। সংক্ষেপে পচা পাক ও পালিশের যোগাযোগে স্থানটি বৈশিষ্টপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অন্ধকারের আমেজ লাগলেই রোয়াকে রূপপ্রদর্শনীর

মেলা বদে। ওজন ও জলুদের অন্তপাতে পণ্যবস্তুর দ্বক্যাকিদি চলে। হিসাবে গোল বাধলে অনেক সময়
ছুরির ব্যবহারে বচশার নিম্পত্তি করতে হয়। এইরূপ
ঘটনায় আঁতকে ওঠার কিছু নেই, ছুরির ব্যবহার এদিকে
নিত্যই ঘটে থাকে।

ফিরিস্বী জীবিক। উপার্জ্জন করে এই রোয়াকে বসে।
দরদপ্তর তার ধাতে সয় না, থরিদ্দারকে প্রয়ন্ত সে যাচাই
করে থাকে। অদ্বুত আচরণে এগিয়ে আসা মান্তব পিছিয়ে
পড়ে, অন্নদাতা বেহাত হয়ে যায়। সকলেই জানে এ
পাড়ায় ক্রেতাকে বাছাই করা ধর্মবিকদ্ধ কাজ। ফিরিস্বী
এদিক দিয়ে একটু কেমনতর। সব জেনেশুনেও চরিত্র
শুদ্ধি সম্বন্ধে নির্বিকার।

অশোভনীয় আচরণ দেখে সমবাবসায়ীরা নিজেদের
মধ্যে বলাবলি করে "তুই যদি অমন তো এ পাড়ায় এলি
কেন।" মোট কথা তার দম্ব, প্রতিবেশীদের কাছে আলোচনা ও ইবার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ইবার সঙ্গে অভিযোগের কারণও ছিল যথেষ্ট। ওর জ্ঞালায় পাড়াটারই
বদনাম রটতে আরম্ভ করেছে। থরিদ্দারদের মধ্যে
সকলেই তো উদার মন নিয়ে আসে না, অমন চরিত্রের
কথা ম্থে ম্থে ঘোরে, ফলে যারা সংপদ্ধী ভাদের
কারবারের উপরেও লোকে কটাক্ষপাত করতে

ছাড়ে না। প্রতিবেশীরা এই কারণে ফিরিঙ্গীর উপর চটা।

কিরিপীর ছ্নীতি অক্ষমনীয় হলেও তার একটি অম্বরাগী ছিল, ছুর্নিনে তাকে কাছে পাওয়া থেত, অভাবকে সামলে নেবার ভার সে নিজেই নিয়েছিল। কয়দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টির জন্তই বোধ হয় সে এদিকে আসতে পারে নি। বাড়ির সামনে হাটুর উপর জল জমে গিয়েছে, রাস্তা নন্ধামা রোয়াক সব একাকার। সব কিছুই জলের তলায় অন্তর্ধান করেছে। এ দিকটা ঢালু হওয়ায় সদর রাস্তার যাবতীয় ভাসমান আবর্জনা রোয়াকের সামনে জড় হয়েছে। বস্তির বাসীন্দাদের সঙ্গে আবর্জনার কেমন একটা মিল ঘটে গিয়েছে, সদর থেকে বিতাড়িত নোংরা থেন এইথানে আশ্রয়ও স্থায়িত্রের সন্ধান পেয়ে আর নড়তে চায় না। কত দিন এইভাবে চলবে তার স্থিরতা নেই, কারণ স্থযোগ ব্রেক করপোরেসনের ম্যাথররাও ধর্মঘট করে বসেছে। অভিযোগের নিশ্পত্তি না হওয়া পয়্যন্ত রোয়াকে কেনা বেচার কাজ বন্ধ।

তুর্য্যাগের মাঝে কিরিপ্টা জরে পড়ল। ঘরে এক কোঁটা পানীয় জল পর্যান্ত নেই। রাস্তার কল থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়, কল আকণ্ঠ নিমজ্জিও। চালের ইাড়ীও বোধ হয় শৃতা। ধংসামাত্ত কিছু পড়ে থাকলেও রাঁধবে কে 
প্রথানে সকলেই স্বপাক-ভোজী, মাইনে দিয়ে পাচক রাথার ক্ষমত। কাহার নেই। তুর্যো-গের আবির্ভাবে যে যার নিজের তাল সামলাতেই বাস্ত। ভাগান্তবে কিরিপ্টা জরের জালায় বেভ স হয়েছিল, তা না হলে জঠরের জালায় কাহার না কাহার ঘারে অনের জভ্ত ধত্তা দিতে হোত। পাশের ঘরের মেয়েটি থাকলে এতটা ভাববার ছিল না, তাকেও আজ কয়দিন হোলো ঘরের মাতৃষ্ব পুলিদের সাহাযেয় এথান থেকে নিয়ে গিয়েছে।

ফিরিঙ্গী তক্তপোষের উপর শুনে শূন্য হাড়ী আর ঘরের কথাই ভাবছিল, তার সঙ্গে নিজের অতীত জীবনের কথা মনে পড়তে লাগল। লোক মুথে শোনা, সে মথন সম্মাত শিশু—তথন কেই তাকে আশ্রমের প্রবেশ দারে রেথে যায়। ছোট্ট পুলিন্দার ভিতর শীতের রাতে কেমন করে কেঁচে ছিল, তা আজন্ত বিশ্বরের ব্যাপার হয়ে আছে। সে আজ কুড়ি বংসর আগের ঘটনা।

আশ্রমের একটি নাম আছে তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই, হোম বললেই আমাদের কাজ চলে থাবে। হোমের নিয়ম কান্থন বিদেশী আদর্শে বাঁধা। নিয়মের পূজা এথানে বাঁচার প্রধান অবলম্বন। উঠতে বসতে "না"-এর বেড়া চলন্ত পা-কে আড়ন্ত করে দেয়। হাসিকানা রাগত্বংথ গোহাগ যাবতীর স্বাভাবিক উচ্ছাসকে সংযমের শাসনে এমন ভাবেই দমন করা হয় গে সজীব মান্ত্যকে দম দেয়া কলের পুতৃল ছাড়া আর কিছু ভাবা চলে না। ঘড়ীর কাটা জড় হলেও থেমন চলে, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেমন সময়কে অতীতের গহররে সমাধিস্থ করে, প্রতিটি মূহ্র্ত ক্ষরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ঠিক সেই ভাবে এথানকার মান্ত্ররা জীবনকে শেষ করে জড়ন্ত্রকে সার্থক করার জন্তা। প্রতিনিয়ত নিজেকে পাপী ভেবে পুণোর থাতায় জমার দিক বাড়ায়—মৃত্যুর পর লাভজনক হিসাবের আশায়।

দিনের পর দিন এই প্রথায় জীবনধারণ ফিরিস্পীর কাছে তুর্লহ হয়ে উঠেছিল। যান্ত্রিক প্রথায় দৈনন্দিন কর্ত্তব্য শেষ করার পর যথন সহক্ষীরা তাস থেলা বা দিবানি দায় ক্লান্তি দ্রীকরণের ব্যবস্থা করত তথন ফিরিস্পী জানালার ধারে একেলা বদে থাকত। চোথের সামনে লোহার গরাদ গুলো বন্দীশালার সীমানায় পাহারা দিলেও ওদের পাশ কাটিয়ে রাস্তার পথিকদের চলাফেরা দেথে সে সাম্বনা পেত। আপন মনেই চলার তাগিদ খুঁজে বার করত, ভাবত যে কারণেই চলার প্রয়োজনীয়তা আস্কক, ওরা দেয়াল ঘেরা আড়প্রতার মধ্যে আটক পড়েনি। যে রাস্তা দিয়েই হাটুক চলার উদ্দেশ্য ওরা নিজেরাই ঠিক করে এবং ইচ্ছামত চলার পথে মোড়ও ঘুরতে পারে। তুলনায় নিজের কথা ভাবতে গেলে মনে হোত, আর কতদিন।

বর্মে তথন থৌবনের তাত লেগেছে। অজানাকে জানার বাসনায় অন্তর্জালা অসহনীয় হয়ে উঠলেও তৃঃথের কাহিনী বলার সাহস ছিল না, পাছে কাহাকেও ভাল-বাসার ইচ্ছাও পাপ বলে গণ্য হয়। এই অন্তর্বিপ্লবের সময়, কথে ওঠা থৌবন এল তীব্র আলোড়ন সঙ্গে নিয়ে। নতুনকে জানার তাগিদে কৌতুহল যথন মনের আনাচে-কানাচে উকিমারা স্কুক্ত করে দিয়েছে তথন ন্বাগতের আকর্ষণে আর একজনের সাড়া পাওয়া গেল। তিনি হোমের নতুন মাষ্টার মশাই।

কিরিঙ্গীর লেথাপড়া তথনও শিশুপাঠ্য পুস্তকের বাইরে আসতে পারেনি, তথাপি শিক্ষা সম্বন্ধে বুহত্তর আদর্শের প্রতি লক্ষা থাকায় মাষ্টার মহাশয় ফিরিঙ্গীকে প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী সময় দিতেন, দেশ বিদেশের কথা (भानात्क्रन—-वित्नेश श्राधीनपृष्ठी नातीत व्याथाय त्नेश ঘরোয়া কথা এসে পড়ত। আমাদের জীবন ধারার গে নারীর স্থান সংসারের গার্দথানায় আটক পড়েছে. मकाल निकाल मुखााय त्य श्राहीनभूकी त्मरवता भरवत দেবাতেই আয়োংসর্গ করে নিজের কণা ভাববার অবকাশ পায় না—তা দৃষ্টান্ত দারা এমন ভাবেই ব্ঝিয়ে দিতেন যে ফিরিঙ্গী বিস্ময়বিমগ্ধ হয়ে যেত। সময় জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছে, "ওরা বিয়ে না করে একলা থাকে কেমন করে, চোর ডাকাত এবং বদলোক পিছ নিলে আয়ুরক্ষাই বা সম্ভব হয় কেমন করে, বিয়ে না করে ভালবাসা পাপ নর কি ?" আর কত কথা জানার ইচ্ছা প্রবল হলেও, প্রশ্নকে এগিয়ে দিতে সাহস পার না পাছে মাষ্টার মশাই তাকেই থারাপ ভেবে বসেন। এদিক দিয়ে মাষ্টার মশাই এর বিশ্লেষণ, সংস্কারবন্ধ নীতি মুমুর্থন না করলেও তাহার কথা ভুনতে ভাল লাগত, স্কুদা পাপ থেকে পরিত্রার পাওয়ার হিতোপদেশ ওনতে গুনতে ফিরিঙ্গীর কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। মাষ্টার মশাইএর আবিভাবে সে স্বস্থির নিংশাস ফেলার অবকাশ পেয়েছিল। কথোপকথনের মধ্যে আর একটি লোভনীয় আকর্ষণ ছিল, তা ফিরিঙ্গীর সৌষ্ঠবপুণ গঠনের উচ্ছসিত প্রশংসা। নারীর সৌন্দ্র্যা ব্যাখ্যায় তুলনামূলক দ্যান্তের প্রয়োজন হলেই মাষ্টার মশাই কিরিঙ্গীকে আদর্শ না করে পারতেন না। কবেতা ঘেঁসা ভাবোচ্ছাস ≌িতমধুর হলেও, স্বকর্ণে আত্ম-প্রশংসা শোনা বিশেষ করে গঠনের, একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। কিরিঙ্গীর কাছে এ খবর গোপন ছিল না, তথাপি সে নিজেকে ভালবেদে ফেলেছিল, ছটো ভাল কথা শুনতে ভালই লাগত।

রূপচর্চায় ব্যক্তিগত দৃষ্টাস্ত ও উচ্ছ্বাদের সতর্ক প্রয়োগ ফলপ্রদ হয়ে ওঠায় মাষ্টারের প্রত্যাশারও ক্রম-বিকাশ দেখা গেল। প্রিয়দর্শনার সহিত ঘনিষ্টতার জন্ম তিনি উন্মুখ হয়ে উঠলেন। খুবই স্বাভাবিক—কারণ তিনি বিশাদ করতেন, গুরু শিশ্বার মাঝে নিকট দল্প স্থাপিত না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই পও হয়ে যায়, দাতা ও গ্রহীতার মাঝে অন্তরার দরাবার জন্ম একদিন অভাবনীর প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন, মৃক্তির প্রস্তাব। হোমের বাইরে যে একটি জগং আছে, মান্ত্র যে দেখানে ইচ্ছামত চলাকেরা করে এবং প্রতি পদবিক্ষেপে পাপের কথা শ্বরণ করতে হয় না, এই কথা যুক্তির দ্বারা বোঝানর পর একটি চিরকুট কাগজে হোমের বাহিরে যাবার পথ নির্দেশ দিয়ে গেলেন। চিরকুটে একটি ঠিকানা এবং ঘর ছাড়ার নির্দিষ্ঠ দময় ছাড়া আর কিছু লেখা ছিল না।

হোমের বাইরে ঠিকানা পড়তে কিরিফ্লীর ভিতরটা ত্ক ত্ক করে উঠল। একদিকে আজনকালের আশ্রম ও সংস্কার, অপর দিকে মুক্তির ভাক ও আজানার মোহ। দ্বিধার দক্ষে সারাটা দিন কিভাবে কাটল দে নিজেই বৃক্তে পারে নি। চোথের তলার কালীমার ছাপ দেথে তই একজন সমব্য়দী সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় ফিরিঙ্গী তাদের পাশ কাটিয়েছিল।

দেখতে দেখতে দিনের আলো ফুরিয়ে গেল, রাত্রি এল অন্ধকারের আড়াল নিয়ে। পলে পলে ঘৃণমান ঘড়ীর কাটা এগিয়ে চলেছে নিদিষ্ট সময়ের দিকে, ফিরিঙ্গী ঘর-ছাড়ার ডাক শুনছে বাইরে থেকে। ক্রমান্তর রাত্রি গভীর হয়ে আপতে লাগল। হোমে সকলেই ঘুমে আচ্ছন, জেগে আছে কেবল ফিরিঙ্গী। হঠাং দেয়াল-ঘড়ীর ঘণ্টা বাজায় ফিরিঙ্গী চমকিয়ে উঠল---রাত তথন একটা। ফিরিঙ্গী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। এথান থেকে হোমের দেউডি আর রাস্তা দেখা যায়। ফটকের চাবি কিভাবে মাষ্টার মশাই সংগ্রহ করে ফিরিঙ্গীর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। চাবিটি চির্কুট কাগ্জে মোড। ছিল। ঘর থেকে বারান্দার আসার সময় চাবি হাতের তাল্তেই ছিল। অন্তমন্দ্রভার তার উপর আঙ্গলের বেশামাল চাপ পড়ার হটাং মাটিতে পড়ে গেল। লোহা আর দিমেন্টের সংঘর্ষণে যে ধ্বনি উঠল তাতেই সমস্ত শরীর ও মনে এমন একটি ঝাঁকুনি খেল যে তংক্ষণাং যাওয়া বা থাকার সিদ্ধান্তে আসা দরকার হয়ে পড়ল। ফিরিঙ্গী ঠিক জানত, এই মুহুর্তে স্কুযোগ না নিলে ভবিয়াতে আর সাহস সংগ্রহ করতে পারবে না। এই সময় কেহ যেন কানের কাছে এসে চুপি চুপি বলে গেল "বেরিয়ে পড়"।

মন্ত্রমুধ্বের মত ফিরিঙ্গী ধীরে অতিসম্ভর্পণে ও নিঃশব্দে নেমে এল। ফটকের কাছে এদে দেখে দরোয়ান পাহারায় নেই, হয়ত—তামাক আনতে ঘরে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ফটকের তালা খুলে ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

নিঝুম রাত, জনমানবহীন অজানা পথে পা বাড়াতেই . ফিরিঙ্গীর ভিতরে ভূমিকম্পের মত ওলোট-পালট স্থক হোল। একলা কখন দে রাস্তায় বার হয় নি। মাষ্টার মশাই বলেছিলেন গেট থেকে থানিকটা দূরে মোড়ের মাণায় তাঁহাকে পাওয়া যাবে, তিনি সেখানে গাড়ী নিয়ে িফিরিঙ্গীর জন্যে অপেক্ষা করবেন। মান্তার মশাই যে সময় মোড়ের মাথায় থাকবেন বলেছিলেন ঠিক সেই সময় ঘর থেকে বার হওয়া সম্ভব হয় নি, কেন তার কারণ নিজেই জানে না। গমাস্থল কাগজে কলমে লেখা থাকলেও পথ দেখিরে দেবে কে ? কাগজটিও চাবির সঙ্গে পড়ে গিয়েছিল। সেটি আর তোলা হয় নি। মোড়ের সন্ধানে ফিরিঙ্গী হন হন্ করে চলতে লাগল। মোড় পেলেই সে সোজা রাস্তা ছেড়ে বাঁকের পথ ধরে। একটা ছুটো করে অনেকগুলি মোড় পার হয়ে এল, মাষ্টার মশাইর দেখা পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে হোম থেকে অনেকটা পথ এসে পড়েছে, দীর্ঘপথ হাঁটার অভ্যাস নেই, তৃষ্ণা ও একযোগে পথ চলার বিম্ন হয়ে দাড়াল। তথন সে একটি গলির ভিতর দিয়ে চলেছে। গলির শেষে একটি বাড়ীর রোয়াক পেয়ে, বসে পড়ল। অবসাদগ্রস্ত দেহ নিয়ে অমন একটি আরামের স্থান পেতেই ঘুম এগিয়ে এল সব কিছু ভূলিয়ে দেবার জন্ম। তন্দ্রার ঘোরে যথন দে জড়িয়ে পড়েছে তথন কিছুর ছোঁয়ায় চমকিয়ে উঠল, চোথ খুলতেই **एनटथ** একরাস দাড়ী গোঁক যুক্ত একটি জটাধারী মুখ অতি কাছে এনে অস্পষ্ট ভাষায় কিছু বলছে। উদ্ধান্ত मम्पूर्ग नक्ष, निम्नाक छन हरहेत वर् थरल मिरा होक। तुक छ হাতে কাল লোমের আবরণ এমন ভাবে পড়েছে যে হটাং দেখলে মনে হয় বিরাটকায় বনমান্ত্রণ। অতকাছে ঐরপ একটি ভয়ন্ধর জীব দেখে ফিরিঙ্গী চিংকার করার চেষ্টা করতেই বাঘের থাবার মত. একটি হাতের তালু তার মুখের উপর এসে পড়ল। পাশ্বিক শক্তির চাপে মুখ

খুলতে পারল না, গলা দিয়ে যে শব্দ বার হোল তা কতকটা গোঙ্গানীর মত আওয়াজ। কাতর আর্তনাদ অনেকক্ষণ ধরে চলেছিল কিন্তু শোনার লোক কেহ ছিল না, সকলেই তথন ঘুমে অচেতন।

( 왕 )

ফিরিঙ্গী যথন জ্ঞান ফিরে পেল তথন সকাল হয়ে গিয়েছে। একরাশ লোক তাকে, ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সকলেই যেন দৃষ্টির দারা তাকে ছোারার জন্ম অস্থির, মাংসাশী পশুর মত ওদের চাহনি। মাছুষের দৃষ্টিতে যে এরপ লোলুপতা থাকতে পারে, তা ফিরিপীর জানা ছিল না। তাড়াতাড়ি, বিশৃষ্খল প্লথ বেশ সংযত করে উঠে বদল। একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ফিরিঙ্গীর নিকটেই প্রায় গা ঘেঁদে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখা গেল, তিনি বিশেষ ভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে অনেক কথা ফিরিঙ্গী সম্বন্ধে বলে ফেলেছিলেন। তিনি নাকি কিরিম্পীর ভগ্নীপতি হন। মা-হারা মেয়েকে নিজের ছোট বোনের মতই মান্থৰ করেছেন। কিছুদিন থেকে মেয়েটার মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, কথায় কথায় বলত "ঘর ছেড়ে গাব"। সত্যই যে এমনটি ঘটবে তা কল্পনা করতে পারেন নি। আজ তিন দিন ঘরছাড়া, খুঁজে খুঁজে হায়রান, পুলিদে থবর দিয়েও পাতাপাওয়া যায় নি। ওযে বাজারের পথেই ঘুরছিল তা কে জানে। আত্মীয়তার খবর দিয়ে দকলকেই অমুরোধ জানিয়েছিলেন, কেহ যদি একটা বন্ধ গাড়ী আনিয়ে দেন তাহলে মেয়েটাকে ঘরে তুলতে পারি। বেচারা কয়দিনেই ভকিয়ে কাট হয়ে গিয়েছে। এখুনি আহারের ব্যবস্থা না করলে হয়ত আর একটা কিছু বাঁধিয়ে বসবে। শুরু কাঠ দেখার জন্ম ভীড় জমে নি, কিন্তু অন্নদানের কথা উঠতেই হুই একজন করে যে যার গন্তব্য স্থানে চলে যেতে লাগল। ফিরিপ্লীর সঙ্গে ভদ্রলোকের নিকট সম্বন্ধ অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একজন হৃদয়বান উঠতি বয়সের ছোকর৷ ঢাকাঢ়ুকি বন্ধ গাড়ী নিয়ে আসতে অনেকেই দাহায্য করার জন্ম ব্যগ্র হয়ে উঠন। ঐরপ গঠনকে ছোঁয়ার স্থবিধা দিলে সাহায্য मर्जु नक रुउग्राहे साजातिक। **अप्रताक** निक्रे সম্বন্ধকে আরও ঘনিষ্ট করার জন্ম কাছে এসে বললেন, "লন্ধীটি ঘরে চল, তোমার বোন কয়িদন তোমাকে দেখতে না পেয়ে আহার নিদা তাাগ করেছে। বড় বোন রাগের মাথায় যদি কিছু বলেই থাকে, তাই বলে ঘরছেড়ে চলে আসতে হয়"।

অস্বস্থিকর ঘনিষ্টতায় ফিরিঙ্গী বিরক্ত হয়ে উঠছিল।
আচরণটি ভদ্রলোকের দৃষ্টির বাইরে ঘটেনি। সামরিক
ঘটনার সঙ্গে থাপ থাইরে বললেন, "আমি জানি তোমার
তরফ থেকেও বলবার অনেক কিছু আছে। সব কথা ঘরে
গিয়ে হবে। লক্ষ্মীটি এখন আর গোল কোর না, ঘরে চল"।
ঘর আর বোনের কথা শুনে কিরিঙ্গী অবাক—কথাটা যে
সম্পূর্ণ মিথ্যা তা বলতে চাইলেও ম্থ দিয়ে কোন ভাষা বার
গোল না। যাবতীয় ঘটনার তাড়নায় কেমন জড়-ভরতের
মত হয়ে গিয়েছিল। নির্বাক ভাষায় প্রতিবাদ প্রকাশ
পেলেও লোকে ধরে নিল — আয়ীয়র কথাই ঠিক; যারা
গাড়ীতে তুলে দেবার জন্ম প্রস্তুত হয়েছিল তারা থৈর্যের
উপর জুলুম সন্থ করতে পারল না, পুনরায় অন্থরোধের
অপেক্ষা না করে মেয়েটিকে প্রায় জোর করেই বন্ধ গাড়ীতে
পদ্দানসীন করে দিল।

গস্তব্যস্থল জানা না পাকায় ভাড়া ঠিক করা হয় নি।
গাড়োয়ানও সওয়ারী তোলায় আপত্তি করল না, কারণ
দে জানত এইরূপ ঘটনায় নেহ্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশীই
পাওনা হয়ে থাকে। ভাড়া নিয়ে গোল বাধালে যে কমাবার চেষ্টা করে তাকেই অস্থবিধায় পড়তে হয়। যাই
হয়ক, গাড়োয়ানের প্রত্যাশার উপর কোন অত্যাচার
হয়নি।

নতুন গৃহপ্রবেশের সময় ফিরিঙ্গী কোন আপত্তি করল না, সে ভবিতবাকে মেনে নিয়েছিল। ফটক পার হয়ে, দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে যে স্থীলোকটি অভ্যর্থ-নার জন্ম এগিয়ে এল তাকে দেখলেই মনে হয় তার জীবন-ধারার সঙ্গে কুংসিত ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ফোকলা দাঁত, লোলচর্ম হাতে মোটা সোনার গিল্টি করা বালা ও কলি। জায়গায় জায়গায় গিল্টি উঠে গিয়ে যেন সৌথ-নতাকে, সন্তার হিসাব মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। স্থীলোকটি একগাল হেসে স্থাগতম বলার জন্ম যে কয়টি শব্দ ব্যবহার করল তা স্কেন্টির পরিচায়ক নয়। ফিরিঙ্গীকে উপরে নিয়ে যাবার

সময় ভদলোক বৃদ্ধাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, মেরেটি খুব সোজা নয়, সব দিক নজর রেখে তোয়াজ কোরো। আমাদের যা কাজ তাতে কেঁচ খুঁজতে অনেক সময় সাপ বেরিয়ে পড়ে। সাপের থেলায় তুমি ত বয়স পাকালে, তবু বিষ দাঁত না ভাঙ্গা পর্যন্ত নজর রাথা ভাল। অনেক দিন পরে বাবুকে ভাল জিনিস দেবার হযোগ পাওয়া গিয়েছে—থবর দিয়ে আসি। আমাদের যথন পছন্দ হয়েছে তথন বাবু আমাদের বিচারের উপর কথা বলবেন না। বকশিষও ভাল পাওয়া যাবে। বাবুর সামনে ধরতে হলে একটু সাজিয়ে দিতে হবে তো? ঘরের পয়সা খরচ করে ও কাজটি চলে না। যাই বলে দেথি, কি পাওয়া যায়।

অভ্যাদ অমুদারে ফিরিঙ্গীকে উপরে নিয়ে বৃদ্ধা স্থদক্ষিত ঘরগুলি দেখাতে লাগল। কথা প্রদক্ষে জানিয়ে দিল, বাবু কি রকম সোথীন লোক। মনে লেগে গেলে পয়সা খরচে বাধে না। বাবুকে খুদী করতে পারলে, এই সং আস্বাব থেকে আরম্ভ করে, মোটর চড়ে হাওয়া থা ওয়া, নিতা নতুন শাড়ী পরা-সব মুটে যাবে। তবে মুখ গুমরে থাকা চলবে না। হাসি খুসী ভাব না দেখলে তিনিই বা ... এবুদ্ধার কথা শেষহবার আগেই ফিরিঙ্গী জিজ্ঞাসা করল, "এসবকথা আমাকে বলছ কেন্ ? তোমরা আমাকে কোথায় আনলে ।" ফিরিঙ্গীর প্রশ্ন শুনে বুদ্ধা অবাক। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গুনিয়ে দিল। ওসব কথা এখন থাক, এইটুকু বলতে পারি তুমি স্থথেই <mark>থাকবে, কেবল</mark> বাবুর নজরে লাগলেই হোল। সত্পূর্ণ স্থথে থাকার ইঙ্গিত শুনে ফিরিঙ্গীর কথা প্রয়ন্ত বন্ধ হয়ে গেল। সন্দেহ রইল না, প্রতিশ্রুতির পিছনে পাশবিক ভোগের আয়োজন চলেছে। উল্লিখিত বাবু একটি মাংসাশী নরপশু, সেই বৃভূক্ষ পিশাচকে তৃষ্ট করার জন্ম এরা জীবন্ত প্রাণীর সন্ধানে ঘোরে। আগুরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি, আর অনেক আশকার প্রশ্ন গড়ে তুলেছিল, কিন্তু কোনটাই ব্যবহার করা গেল না। ইতিমধ্যে ভদ্রলোক ফিরে এলেন হুইন্ধন লোক সঙ্গে নিয়ে। ওদের হাতে নামকরা দোকানের পরিচ্ছদ ও আহার্য্য,ছাপ-মারা কাগজের পুলিন্দায় ঢাকা ছিল। সামনের লোকটিকে (मथरलहे त्वास) यात्र वाक्राली नय। लाक्नरहोत **हिका (स**न কপালে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে চোগে লাগিয়েছে স্থরমা, 24

গায়ে চুড়িদার গিলে করা পাতলা পাঞ্চাবী, নিয়াঙ্গে লুঞ্চী,
পারে বাহারি পাম্পন্থ। ক্ষোরকার্যের কোশলে গণ্ড,
রেশমের মত মন্থণ হয়ে গিয়েছে, চাঁচা পোঁচা গালের পাশে
এক জোড়া তা দেয়া বিরাট গোঁফ, চুড়া হইটি ধারাল
বল্পমের মত থাড়া হয়ে আছে। দব জড়িয়ে বিচার করলে
বলতে হয় দে একটি উচ্চস্তরের শিকারী। নারী শিকার
ভার পেশা।

लाको कथा वरन ना, क्विन आफ़्रांटिश एएए। এवः ·মুচকে হাসে—সে হাসি নানা ইঙ্গীতে ভরা। লোকটির চাহনি দেখেই ভদ্রলোক বুঝে নিলেন, শিকারী পরীক্ষা চালিয়েছে, এক কথায় বাতিল করার মত কিছু থাকলে গোঁফের উপর ঘন ঘন চাড়া পড়ত না। লক্ষণগুলি ওভ, ু এখন বাবুর কাছে মনমত খবরটা পৌছালেই হয়। ভভ ল্কণের দারা উৎসাহিত হয়ে ফিরিস্পীকে বললেন, "বেলা হোল, স্নান আহার দেরে নাও। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ্চেহারাটা কি করেছ আয়নায় নিজের মুখ না দেখলে বুঝতে পারবে না। এই অবস্থায় তোমার বোনের কাছে নিয়ে েগেলে আমাকে বলবে কি। এটা বাবুদের বাড়ী—তাঁহাকে খবর পাঠাতে শাড়ী আর কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন। আহার श्रानामित পর একটু জিরিয়ে নিলেই নিজের ঘরে যাবে। বাবু বলেছেন গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। আমাকে বেরুতে হ**চ্ছে**, একটু কাজ আছে, ঘণ্টা তুইএর ভিতর ফিরে আস্ব।" বক্তব্য শেষ করে ভদ্রলোক চলে গেলেন। স্থর্মাপরা লোকটি ফিরিঙ্গীকে একলা পাওয়ার অপেকায় ছিল, स्विधा পেতে লোলুপ দৃष्টि आत्र अथत श्रा डेर्रन। সাপের দৃষ্টির সামনে ভেক যেমন পালাবার শক্তি হারায়, দেইভাবে ফিরিঙ্গী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্নানের অহুরোধ মনে পড়তে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হোল। বে কোন কারণে লোকটার সালিধ্য এডাতে পারলে যেন দে বাঁচে। বুদ্ধা কাছেই ছিল, ফিরিঙ্গী বললে "সানের ঘর কোথায় দেখিয়ে দাও"। বৃদ্ধা বৃশ্বল—কাংলা এইবার টোপ গিলেছে, এখন খেলিয়ে তোলার অপেক্ষা মাত্র। চার ফেলার বাহাত্ররিতে গোঁফের মালিক যে ভাবে দাবীর 'অংশ বাড়াবার চেষ্টায় ছিল তা বুদ্ধার পছন্দ হয় নি। ওর নজর থেকে দূরে নিতে পারায় বৃদ্ধাও যেন খুলী হয়ে ্উঠল। কাল্ফেপ না করে গোঁফের মালিককে বললে

"তুমি একটু নীচে অপেক। কর, স্থান হয়ে গেলেই তোমাকে খবর দেব"।

স্নানের ঘরে আসবাবপত্রে বেশ অভিনবন্ধ ছিল।
তোয়ালে সাবান পাউডার সব কিছুই সাজান। উপরে
ঘরগুলি দেখলে মনে হয় না এখানে কেহ স্থায়ীভাবে
বসবাস করে। তথাপি সবকিছু সাজান দেখলে থটকা
লাগা স্বাভাবিক। বৃদ্ধা নতুন শাড়ী আলনায় রেথে
বললে, তোমার স্থান্ধী আতরের দরকার হবে, "বাব্ ঐ
জিনিসটি পছন্দ করেন। সাজিয়ে দেবার ভার আমার
উপর কিনা—তাই ঐদিকটা আমাকে বিশেষ করে দেখতে
হয়। নাও বাপু তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে, এর ভিতর
আমি সব গুছিয়ে রাথি"।

ফিরিঙ্গি স্নানের ঘরে চুকেই দরজা বন্ধ করে দিল।
গরাদহীন জানালা থোলাই ছিল, জানালার কাছে এদে
দেখল দোতলা তেমন উচু নয়। জানালার পাশেই প্রাচীন
ধরণের পায়াযুক্ত লোহার বাথ টাব। ফিরিঙ্গীর উপস্থিত
বৃদ্ধি বেকার বমেছিল না, হঠাৎ স্থির করে ফেলল—পায়ায়
শাড়ী বেঁধে জানালার পথে নীচে নেমে যাওয়া ছাড়া গতি
নেই। নতুন শাড়ী পায়ায় বেঁধে যথন জানালা থেকে
ঝুলিয়ে দিল তথন দেখল, শাড়ীর শেষ মাটি থেকে অনেকটা
উপরে রয়ে গিয়েছে,তাছাড়া তলায় পুরান ভাঙ্গাইটের স্থপ।
অতটা উপর থেকে ইটের উপর পড়লে পা ভাঙ্গার সম্ভাবনা
থাকা সত্বেও পরিত্রাণের পথ স্থির করে ফেলেছিল।

ফিরিঙ্গী গাছে চড়া মেয়ে নয়, সার্কাদেও কথন থেলা দেখায় নি, নামার সময় কোন প্রকারে থানিকটা ঝুলে থাকতে পেরেছিল; কিন্তু পুষ্ট দেহভারের টানে হাতের মুঠো মাঝ পথেই খুলে গেল। পর মৃহূর্ত্তে ফিরিঙ্গী ইটের স্থাপের উপর এসে পড়ল। সঙ্গে মে আওয়াজ শুনল—তাতে যে কোন সাংসীর রক্ত হিম হয়ে য়য়। মনে হোল পায়ের কাছেই সাপের ছোবল পড়েছে। মৃত্যুদ্তের ডাক হোমের বাগানেই ইতিপূর্ব্বে শুনেছিল। ফিরিঙ্গী জানত সে বাঁচা ও মরার সদ্ধিক্ষণে এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ইাটু ভাল ভাবেই জথম হয়েছিল। ঘটনাটি শাপে বর হয়ে দাঁড়াল। ফিরিঙ্গী যেথানে আছাড় খেয়েছিল তার কাছেই সন্থ খোলস ছাড়া জাত সাপ নিজ্জীব অবস্থায় পড়ে ছিল।

আকস্মিক উৎপাতে চমকে উঠে ছোবল মারে। এই সময় ফিরিঙ্গীকে পালাতে দেখলে তেড়ে এসে মৃত্যুর ডাক ভাল করেই শুনিয়ে যেত।

খানিকটা সময় কেটে যাবার পর, বছকটে ফিরিঙ্গী ইটের স্থপ থেকে নেমে এল। বাড়ীর এদিকটায় কোন সময় বাগান ছিল। বাগান এখন আর ব্যবহার হয় না, চতুর্দিকে আগাছায় ভরে গিয়েছে। ফিরিঙ্গী ভাবল কোন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে হয়ত রক্ষা পাওয়া খেতে পারে; কিন্তু গোফের মালিককে মনে পড়তে, বাড়ীর ভিতর থাকতে সাহস পেল না—পথ খুঁজতে লাগল কি ভাবে বাহিরে যাওয়া যায়। খুবই সতর্কতার সহিত এগুচ্ছিল। ক্রমান্বর পাঁচিলের গোড়ায় এসে পৌছাল। পুরান পাঁচিল, অনেক জায়গায় ধসে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এথানেও ইটের স্তুপ, বাড়ীর সীমানা পার হতে হলে সাপের ঘরে পা দিয়েই পরিত্রাণের পথ খুঁজতে হবে। অস্ত উপায় না থাকায় কোন প্রকারে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে স্তুপের উপর তুলল এবং পাচিলের অপর দিকে নেমে গেল।

পাঁচিলের এ পাশে একটি পচা ডোবা, রাশাকৃত অবর্ণ-ণীয় আবর্জনা দিয়ে সেটি বোজানর ব্যবস্থা চলেছে। শুকরের দল, পচার দথল নিয়ে মাঝে মাঝে মল্লযুদ্ধে নেমে পড়ছে। ডোবার ওপাশে ভোমেদের বস্তি। বস্তির পিছনে থানিকটা খোলা জায়গা পডে আছে। এইথানে বস্তির যাবতীয় ময়লা ফেলা নিয়ম। জায়গাটা নিরাপদ वर्षा भारत क्षेत्र । भृष्यारत्रत्र भान त्यथारन मथन निष्य কাড়াকাড়ি চালিয়েছিল সেইখানে একটি চাকা-ভাঙ্গ। মোষের গাড়ী পডেছিল। চাকার কাছে গাছের ছায়া পেতে ফিরিঙ্গী একটু বসার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। ইাটুর বেদনায় একটা পা যেন অচল হয়ে গিয়েছে, একট্ট না জীকলেই নয়। আশ্রয়ের কাছে আসতেই একটি শুয়োর ফিরিঙ্গীর দিকে এমন ভাবে রূখে দাড়াল যে বাকি কয়টিও নেতাকে অমুসরণ করার জন্ম প্রস্তুত হয়ে উঠল। শ্যোরের সন্দিগ্ধ ভাব আসা স্বাভাবিক, কারণ দাদা চামড়ার মাত্র্য ওরা কথন দেখে নি। অচেনাকে মিত্র বলে গ্রহণ করার আপত্তি থাকায় প্রতিবাদের জন্ত প্রথমটি কথে দাঁড়িয়েছিল।

যে সময় পালের গোদ। ফিরিক্লীকে আক্রমণ করার জ্ঞ প্রস্তুত হয়েছিল সেই সময় বস্তি থেকে একটি স্ত্রীলোক ময়লা ফেলার জন্ম ডোবার দিকে আসছিল। শৃয়োরের চরিত্র বিশেষ ভাবে জানা থাকায় মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, কিন্তু তার আগেই জানোয়ারের মেজাজ সংঘমের বাইরে চলে গিয়েছিল, চিৎকারকে অগ্রাহ্ম করে তীর বেগে ফিরিক্লীর দিকে ছুটে গেল। আক্রমণের ফলে হাঁটু থেকে জান্থ পর্যন্ত যে গভীর ক্ষত হোল তাতে অক্লটিকে ত্থনকার মত অকেজো করে ছাড়ল। দারুণ আঘাতে ফিরিক্লী মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। ঘটনা আর ও মারাত্মক হয়ে উঠত, যদি স্ত্রীলোকটি একটি বাখারি নিয়ে শৃয়োরকে তাড়ানা করত। চেনা মান্থবের তাড়ায় জানোয়ার পালাল বটে, কিন্তু ফিরিক্লী আর উঠতে পারল না।

ভোমনীর চিংকার শুনে বস্তি থেকে একজন, জোয়ান
পুক্ষ ছুটে এসেছিল, তথন কিরিঙ্গী জ্ঞানহীন অবস্থার
পড়ে আছে, জায় দিয়ে রক্তস্রোত বয়ে চলেছে। গত
বংসর ঐ দাঁতালটাই আর একজনকে জথম করেছিল।
রীতিমত গুণোগার দিয়ে ভোম রক্ষা পায়। ভোমনী
বললে, "দাঁড়িয়ে দেখছিস কি ? মেয়েটাকে তুলে নিয়ে
ঘরে চল, এবার নালিশ করলে শুরু শুয়োর পালা বন্ধ হবে
না, বস্তি থেকে বার করে ছাড়বে"।

পুরুষটি ডোমনীর স্বামী, মরদ বলে ডাকে। মরদ উদ্ভব্ধ
দিলে, ঘরে তুললেই তো হবে না। ওর যা অবস্থা তাতে
এথুনি হাসপাতালে না নিতে পারলে হয়ত রক্তমাবেই
ঘরের ভিতর মারা যাবে, তথন কৈফিয়ত দেবার আর
কিছু থাকবে না। মরদ কিছুদিন আগেই আধা খুনের
মামলা থেকে ছাড়ান পেয়েছে। রক্তাক্ত মড়ার থবর
পুলিশের কাছে পৌছালে আর দেখতে হবে না, সোজা
হাজতে নিয়ে পুরবে। ডোমনী বললে, "হাসপাতালেই নিয়ে
চল। কাধে করে তো নিয়ে যাবি না। ওকে ঘরে বেথে
একটা গাড়ী ডেকে আন।"

মরদ শক্তিশালী পুরুষ, ফিরিঙ্গীকে তুলে ঘরে নিতে কিছুমাত্র অস্থবিধা হোল না।

হাসপাতাল বেশ দূরে, ট্যাকসি-ষ্টাগুও কাছে নম ষ্টাগু থেকে গাড়ী যোগাড় করে হাসপাতালে যেতে হোদে যে ভাড়া উঠবে তা দেবার ক্ষমতা ভোমের ছিল না, মাসে

শেষে থাকার কথাও নয়, গহনা বাঁধা দেয়া ছাড়া উপায় নেই, অস্থবিধার কথা বলতে গেলেই ভোমনী মুথঝামটা দিয়ে উঠবে। তাড়িখানাতে তেজারতীর কারবার। পোদার হুদিয়ার লোক. বন্ধক রাথার সত্দে তাগ বুঝে করে। বেহুঁদ অবস্থায় যোল আনা লাভ দিতে না পারলে 'সে টাকা দেয় না। ভোমনী এসব খবর রাখে। খানিকটা তাড়ি না থেলে যে পোদার ধার দেবে না তাও ডোমনী জানত, কারণ নেশার খস্তুটি বিক্রয়ের মূল সম্পদ, ধার দেয়া আত্মযঙ্গিক ব্যবসা। তাহলেও প্রথমটির সঙ্গে ষিতীয়র অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধ থাকায় ডোমনী আশস্কান্থিত হয়েছিল, কিন্তু মরদের কাঁচু মাচু ভাব দেখে নিজের হাত (थरक এक জ्यांड़ा ऋरभात वांड्रवस थूरल मिरा वलरल, এই ছটো নিয়ে যা করতে হয় কর। খবরদার ওখানে জমে যাদ না। মেয়েটার একটা ব্যবস্থা না হলে আমরা ত্তজনাই মরব। যতুয়ার পিঠে ছুরি চালানর কথা দে এত শিগি গর ভোলে নি। আজকের স্থবিধা পেলে পাডার लोक मत्रम् भाषा नम्त थुरन करत हा फुरत ।

(対)

টাাক্সি দাঁড়াবার জায়গা মাইল খানেক দূরে। পোদ্দারের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে এতটা পথ সে ছুটেই এল। যথাস্থানে এসে দেখে একটিও গাড়ী নেই। পনের কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর একটি থালি গাড়ী এল বটে, কিন্তু আহ্বানকারীর ঠিকানা শুনে জাইভার জানিয়ে দিল মিটার খারাপ হয়ে গিয়েছে, ভাড়া আগেই ঠিক করতে হবে। সঙ্গত প্রস্থাবে আপত্তি করার অধিকার না থাকায়, দ্বিগুণ ভাড়া মেনে নিয়ে, মরদ পথপ্রদর্শক হিসাবে সামনের সিটে বসল। এই রূপ অবস্থায় অভিজ্ঞ ড্রাইভার পেট্রোলের দাম মাঝ পথেই আদায় করে থাকে। গত্যস্তরে ঘরে পৌছাবার আগেই হিসাবের পুঁজী থেকে বেশ থানিকটা থসে গেল, তার উপর ফিরতে যা দেরী হোল তাতে মেয়েটা বেঁচে থাকলেই রক্ষে।

ইতিমধ্যে ভোমনী, ফিরিঙ্গীর আপাদ মস্তক পরীক্ষার কাজ সেরে ফেলেছে। পরীক্ষার ফলে যা পেল তাতে উংফুল্ল হয়ে ওঠার মত কিছু ছিল না। একে ঝাঁঝাঁল যৌবন, তার উপর সাদা রং। অশুভ লক্ষণগুলি ডোমনীকে ভবিশ্বং সম্বন্ধে সতর্ক করে দিল। এমন একটি প্রাণীর সঙ্গে মরদকে একলা ছাড়া মোটেই সঙ্গত নয়। গাড়ী এনেছি বলে মরদ সামনে দাঁড়াতে ভোমনী বললে "আমিও তোর সঙ্গে যাব। বৌকে সঙ্গে নিতে মরদের আপত্তি ছিল না, কিন্ধু যাতায়াতে অমথা থরচের কথা ভেবে জানিয়ে দিল,ফিরবার সময় হেঁটে আসতে হবে। অমন একটি ভয় দেখানর কথায় সন্দেহ থাকল না যে যোয়ান মেয়েটির সঙ্গে একলা থাকার ব্যবস্থা আগে-ভাগেই ঠিক করে এদেছে। উত্তর দিলে "আমার পা তোর চেয়ে কম মজবুং নয়"। এক যোড়া চাঁদির বাজু-বন্ধ বাঁধা দিয়ে যাতায়াতের গাড়ীভাড়া কুলায় না-এমন হিসাব মেনে নেয়া ভোমনীর পক্ষে সম্ভব হোল না—কারণ গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা সংগ্রহ ডোমের সংসারে নতুন ঘটনা নয়। সেধরে নিল যে টাকা মরদ পেয়েছে তার স্বটাই তাড়িখানা আর সাদা চামড়ার পিছনে খরচ করবে। ভোমনী পণ করে বসল, প্রাণ থাকতে অমনটি হতে দেবে না। শেষ পর্যান্ত ডোমনীর জিদই বজায় রইল।

হাসপাতালের ঘটনা আরও জটিল হয়ে উঠল। আঘাত ও রক্তরাবের কথা শোনার পরেও ভাক্তার শাস্ত্রসমত পরীক্ষা না করেই বললেন, "ভয়ের কারণ আছে বৈকি। রীতিমত স্ক্রানার দরকার। সময়ের বাইরে আমাকে দেখাশোনা করতে হবে তার জয়ে উপরি থরচাও আছে। বাড়তী নজর রাথতে হলে অগ্রিম কিছু দিতে হয়। তোমরা গরীব বলেই উপরি সময় দিতে চাইলাম, তা না হলে টাকা দিয়েও আমাকে পাবার উপায় নেই। ছুটির ঘন্টা পড়লেই আমি প্রাইভেট রোগী দেখতে চলে যাই।

পক্ষপাতির সম্বন্ধে উদার্য্য প্রকাশ করার পর ডাক্তার ভীড়ের মাঝে পরীক্ষার পাত্রীকে খুঁজতে লাগলেন। ফিরিঙ্গী, বেঞ্চির একটি কোনায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। চার ধারে কাল, তারই মাঝে ধপ ধপে সাদা, যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা খুব্ই স্বাভাবিক। ডাক্তারের দৃষ্টিও সহজ প্রত্যাশার ব্যতিক্রম হতে দেয় নি। যথাস্থানে নজ্ব আটক পড়ায়, ডোমনী মরদকে কুষ্ট্ দিয়ে ঠেলা মেরে বললে, "দেথছিল কি, নজর লেগেছে এগিয়ে যা, এখন ধরতে পারলে খরচা অনেক কমে যাবে। নজর ঠিকই লেগেছিল, তবে অগ্রিম প্রাপ্য হস্তগত না হওয়ায় হাসপাতালের চলতি আইনকান্থন অটুট রাণতে ফ্রমায় ফেলা প্রশ্নমালা ছাপার অঙ্গরে সামনেই ধরা ছিল। একের পর এক সেগুলি মরদের উপর প্রয়োগ করতে লাগলেন। রোগীর নাম, অভিভাবকের নাম, ঠিকানা, উপাজ্জনক্ষম হলে মাদিক আয় কত ইত্যাদি। উপরি-পাওনার গোল না বাধলে হয়ত প্রশ্নগুলি দেখিয়ে দেবার দরকার হোত না; একে সত্ত্র পাওয়া গেল না, তার উপর রক্তে ভেজা কাপড় ও গভীর ক্ষত দেখে ডাক্তারের ঠোটে বাক। হাসির নড়া চড়া ন্তস্পান্ত হয়ে উঠল। ক্র ইঙ্গীত এগিয়ে দিয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে এটা পুলিসের কেস, মার পিঠে, ধারাল কুছুল দিয়ে না কোপালে আঘাত অত গভীর হতে পারে ন।"। মরদের দিকে তাকিয়ে একটি সংযমিত হুম্বার ছেড়ে বললেন, "সত্যি কথা বল, মেয়েটি তোমার কে ২য়"? ডাক্তারের কর্তব্যে নিষ্ঠা দেখে বোঝা গেল একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ভৈয়ার না করতে পারলে পুলিসের হাঙ্গামা স্থনিশ্চিত। ভোমনী মরদকে কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই এগিয়ে এল, বিপদসঙ্কল প্রশ্নকে সামলাবার জন্ম। আচরণটি যুক্তিসঙ্গত, কারণ মরদের পেটে তাড়ির হুল্লোড় চলেছে, কি বগতে কি বলে দেবে তার ঠিক নেই। ব্যাপারটা লঘু করার জন্ম ডোমনী বলে ফেলল, "হজুর ও আমার সতীন। আমার মরদের কি একটা বৌ, ওর সাদি তো হরদম লেগে আছে। একটাকে ছাড়ে তে। আর একটাকে ধরে। যেত্রা শ্বন্তর শান্তড়ী হয়ে গেল, তাদের নাম ঠিকানা তাড়ি-(थात भरन ताथरा भारत। अत रवीरमत इंड्य आरह, ना ঠিকানা আছে। সব তো রাস্তার ফুটপাথে গুয়ে থাকে। রাস্তাই ওদের ঘরবাড়ী, ঠিকানাও বদলায় হরদম। মরদ আমার দঙ্গে থাকে, আমার ঠিকানা লিখে নিন।

রোগীর গলদ যুক্ত নাম আর ঠিকানা ইনপেদেণ্ট (in patient) এর থাতার লিথে কোন লাভ নেই। ও যে রকম বেঁকে দাড়িয়েছে তাতে ভয় দেথিয়ে কিছু উপরি আয়ের আশা নেই রোগীর অবস্থাও বেহঁস। উপস্থিত বেহুঁস অবস্থাই ডাক্তারের লাভ। সঞ্জানে

কথা বলার ক্ষমতা থাকলে দাঙ্গার থাঁটি থবর লিথতে হোত, তা হোলেই তো ডবল ফাঁাসাদ। সাক্ষী হিসাবে আদালতে ডাক পড়তই, ফলে টানা হেঁচড়ায় প্রাণাম্ভ অবস্থা হয়ে দাঁড়াত। শেষ পর্যান্ত ডাক্তারবান্ ঠিক করলেন, কাগজে কলমে কোন নথী না থাকাই ভাল।

যে সময় ভাক্তারবার্ স্থবিধা অস্থবিধার হিসাব
ঠিক করছিলেন সেই সময় মরদ একটি পছন্দসই রসাল
উত্তর যোগাড় করে কেলেছিল। ভাক্তারের কাছে গিয়ে
চুপি চুপি কিছু বলার চেটা করতেই, ভোমনী পেটের
উপর স্থরণীর গোঁতা মেরে বললে—বেসরম, তুই কি
জানিস। যথন ও আছাড় থার তথন তুই ভোবার ধারে
ছিলি? ভত্তর যেথানে সতীন আছাড় থেয়েছিল সে
জারগাটা আমি দেখিয়ে দিতে পারি। মারপিট দাঙ্গা
কিছুই হয় নি। তব ভত্তর আপনি ঠিকই বলেছেন,
কুডুলের মত কোন ধারাল জিনিসেই কেটেছে। যেথানে
সতীন আছাড় খায়—সেথানে বাবুদের ভোবা বোজান
হচ্ছিল, সারা ছনিয়ার জঙ্গাল এখানে ফেল্ছে, জঙ্গালের
মধ্যে নেই কি, পেরালা পিরিচের টুকরা, ভাঙ্গা কাচের
গেলাস, পুরান কোদাল বা কুডুল ও পড়ে থাকতে পারে।

আখাতের কারণ যে ভাবে ভোমনী খাড়া করল তাতে রোগকে হান্ধা করে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হোল। ডাক্তার ডোমনীকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, আছাড় থেয়ে কেটে থাকলে অত ভাববার কিছুনেই। এখন ব্যানডেজ করে ইনজেকসন দিয়ে দিচ্ছি, পর্ভু এস।

ঘটনা চক্রের কলে ঐ সাদা মেয়েটা যে আসল সতীনের স্থান অধিকার করে বসবে ডোমনী তা কল্পনাও করতে পারে নি। তুধ কলা দিয়ে সাপ পোষার ভার সেধে ঘাড়ে নেবার পর পরিত্রাণের ও পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। ঘরে না তুলে রক্তে ভেজা কাপড় সমেত মেয়েটাকে রাস্তায় কেলে গেলে পুলিসের ক্র্র গন্ধ ভুঁকে বাড়ীতে এসে চড়াও হবে। বিলাতী ডালক্তাকে লেলিয়ে দিলে আর রক্ষে আছে, নল পড়ার মতই ওদের মন্ত্রপড়া নাক।

( % )

কিছুদিন পরের কথা। ফিরিঙ্গী অনেকটা ভাল, ডোমনীর সঙ্গেই আছে। কিভাবে বনিয়ে নিল অনুমান

করা শক্ত। ফিরিঙ্গীর মধ্যে ডোমনী একটি মহং গুণ আবিষ্কার করেছিল, সেটি, মরদকে এডিয়ে চলা। দ্বিতীয় থোঁডা পা নিয়েই সংসারের অনেক কাজ করে দিত। রালার ঝঞ্চাট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ায় ডোমনীর নেকনজর খানিকটা লাভ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সন্দেহের পাহারা শেষ পর্যান্ত লাভের গুডে বালি মিশিয়ে দিল। গোল বাধল একটি নতুন শাড়ী নিয়ে। ফিরিঙ্গী একবম্বে হোম থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেটি অব্যবহার্য্য হওয়ায় ভোমনী নিজের একটি পুরাতন শাড়ী দিয়েছিল, শতছিল বস্ত্র, বহু গ্রন্থীর সাহায়ে। সেটি ব্যবহারোপ্যোগী কর। হয়েছিল। ণ্**ভা কটু হওয়ায় মরদ হুই একবার এ বিষয় উল্লে**থ করেছিল। ফিরিঙ্গীর প্রতি দরদ দেখে ডোমনী, একদিন তেড়ে উঠে বলেছিল "অত যদি সোহাগ করার ইচ্ছে তো নিজের প্রসায় শাড়ী কিনে দে না। মোটা হয়েছিস আমার বাপের প্রসায়, মাসে মাসে কিছু না দিলে হাড়ী ওঠে না—তা সত্ত্বেও মরদের সোহাগ করার স্থ দেখে বাঁচি না। নিজেকে মরদ বলা তোর সরম লাগে না" ?

ভোমনীর উক্তি মরদের আঁতে ঘা দিয়েছিল। মরদ উপায়ক্ষম নয় এমন কথা বলা চলে না। তবে যা উপায় করে তা সংসারে দেয় না। এদিকটা চালিয়ে নেবার ভার ভোমনীর উপর পড়েছিল। নিজে গতর খাটিয়ে ঘা পেত তা দিয়ে না কুলালে বাপের কাছে ধার করতে হোত। সে ধার, মাসে মাসে বেড়েই চলেছে, মরদ শোধ করার কথা মুখেও আনে না।

মরদ করপোরেসনে চাকরি করে, নরদামা পরিষ্কার করা গুর কাজ। বাঁধা মাইনে ছাড়া উপরি আয়ও আছে। প্রকাশ্যে উপরি আয় আসে গুয়োর বেচে। গোপনীয় পদ্বাতেও সে উপায় করে, স্তাটি গোপন থাকাই ভাল। উল্লেখ করলে হয়ত গল্পের একটি শাখা বেরিয়ে যাবে।

আতে ঘা দিয়ে কথা শোনার পর, মরদ সতাই একটি
নতুন শাড়ী কিনে ফিরিঙ্গীকে দিয়েছিল। শাড়ী দেবার
সময় মরদের মূথে বিডির পরিবর্তে বিলাতী সিগারেট
দেখা গিয়েছিল। ডোমনী দান ও চালের বহর দেখে চুপ
করে থাকতে পারে নি। ফিরিঙ্গীর সামনেই বলে ফেলেছিল
— এর জন্মে ভোর কপালে অনেক তঃথ আছে।

নতুন শাড়ীকে হত্ত করে ভোমনীর সঙ্গেহ পাকা

হয়ে গিয়েছিল। সর্বাদাই ফিরিঙ্গীকে চোথে চোথে রাথত।
ঘরের বাইরে যেতে হলে ফিরিঙ্গীকে আলাদা ঘরে বন্ধ করে
তালা লাগিয়ে দিত। ঘরে বন্ধ করা নিয়ে একদিন তুমূল
কাণ্ড বেধে গেল। জকরী ডাকে ফিরিঙ্গীর বাইরে আসার
দরকার হয়েছিল। ডাকাডাকিতে মরদ জানালার সামনে
এসে দাঁড়ায় এবং জকরী ডাকের কারণ জানতে পেরে
তালা ভেঙ্গে ফেলে প্রয়োজনীয় স্থানে ফিরিঙ্গীকে যেতে
দেয়। ডোমনী বাজার থেকে ফিরে এসে দেখে ফিরিঙ্গীর
দরজা থোলা। তুজনার মধ্যে কেহই ঘরে নেই। অবৈধ
প্রেম সম্বন্ধে অধিক প্রমাণের প্রয়োজন না থাকায় মরদকে
শিক্ষা দানের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওদের ফেরার অপেক্ষায়
দাওয়ায় বসে রইল।

শিকার ধরার জন্মে বাঘিনী যে ভাবে ওৎ পেতে থাকে, ডোমনী সেইভাবে আক্রমণের জন্ম প্রস্তুত হয়ে-ছিল। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দেখল মাণিক-যোড় একসঙ্গে ফিরছে, পাশাপাশি চলার কি ভঙ্গী, ছোয়ার নাগাল না পেলে যেন কাহার পা চলে না।

উভয়ে দাওয়ায় ওঠার পর, কোনরকম কৈফিয়ত শোনার অপেকা না রেথেই, ভোমনী মরদের মুথে থানিকটা নিষ্ঠাবন ফেলে আপ্লায়ন জানাল। স্ত্রীলোক, পুরুষের গায়ে থুতু ফেলার চেয়ে অপমানকর আচরণ ডোমেদের মধ্যে আর কিছু নেই। একেই ফিরিঙ্গীকে উপলক্ষ্য করে कि कृतिन धरत सामी खीत मरधा कथा वस रामिक्त, তার উপর ফিরিঙ্গীর সামনেই অযথা অপমান, মরদ সহ कतरा भावन ना, भानि क्वाव भवन शाक निरम् मिन। একটি চপেটাঘাতেই ভোমনীকে ধরাশায়ী হতে হোল। মরদ আদর করার জন্ম গালে হাত বোলায় নি। মারটি মনের মত হওয়ায়, ভোমনী মাটি ছেডে উঠতে চায় না। ফিরিঙ্গী প্রথমটা ভেবেছিল অভিমানের রেশ চলেছে, কিছ থানিকটা সময় একই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তুলতে গেল। ফলে হিতে বিপরীত ঘটল। ডোমনী উঠেই ফিরিক্সীর চুলের ঝুঁটি ধরে আচমকা এমনই টান দিল যে থোঁড়া পায় টাল সামলাতে না পেরে মরদের গায়ে গিয়ে প্রভল। দৃশুটি দাড়াল গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত। ভোমনীর সামনেই এরপ গাঢ় আলিঙ্গন দেখার সংযমের সব আইন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। হিংস্ত্র পশুর মতই ভোমনী তেড়ে এসৈ মরদের হাত কামড়ে দিল। বেশ থানিকটা মাংস দেহচ্যুত হৈতে বললে "আজ তোকে চিবিয়ে থাব। মুখে আর কতটুকু ধরে, তোকে বঁটি দিয়ে কেটে তোর পেয়ারীর সাম্নেই দেখিয়ে দেব তাজা মাংস কি ভাবে থেতে হয়"।

স্বামী-হত্যার মহৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ হবার পরেই, ডোমনী পাশের ঘরে চলে গেল এবং সতাই বঁটি হাতে বেরিয়ে এল মরদের ম্রদ শেষ করার জন্য। ফিরিঙ্গী উপযুক্ত সময় অস্ত্রটি কেড়েনা নিলে যা ঘটত তা সহজেই অস্থমেয়। একটি ঘটনা থামাতে গিয়ে আর একটি এসে উপন্থিত হোল। ঘরের ভিতর মল্লযুদ্ধ স্থক হয়ে গেল। অস্ত্রটি বেহাত হওয়ায় যত রাগ এসে পড়ল ফিরিঙ্গীর উপর। অনধিকারচর্চায় আগুয়ান হওয়ার জন্য বঁটির ডগা থাড়া হয়ে উঠল ফিরিঙ্গীর কাঁধের উপর। ফেরিঙ্গীর কাঁধের উপর। ফেরিঙ্গীর কার্যার কার্যার হিন্তার কার্যার ক

তুই নারীর দৈহিক শক্তি প্রদর্শনীতে যে চিন্তাকধক দৃশ্ভের স্পষ্ট হোল,তাতে মরদের মত রসিকের টনক নড়িয়ে দিল। আধ্যাত্মিক বিধান অন্থসারে ভালবাসার স্তরভেদ জানা না থাকলেও সৌষ্ঠবপূর্ণ গঠনের চুম্বক জাতীয় আকর্ষণকে ভাল লেগে যাওয়ার কোন বাধা ছিল না এবং থাকলেও রসগ্রহনকালীন কোন বিম্নকে মেনে নিত কি না সন্দেহ। মল্ল যুদ্ধকে স্থ্র করে দেহের যে দোলা দেখল তা মরদের বিচারে নৃত্যকলাবিদের অঙ্গসঞ্চালন অপেক্ষা কোন দিক দিয়েই নিক্নষ্ট নয়। রঙ্গমঞ্চে, নটীর নৃত্যদর্শন কালীন রসিক যেমন কলা চর্চচায় অভিভৃত হয়ে পড়ে, তাল ও সঙ্গীতের যোগে দোলায়মান দেহ দর্শনকে ক্লষ্টির সেবা ভাবে, সেই রূপ ফিরিঙ্গীকে নবরূপে দেখতে পেয়ে নিজেকে মরদ হারিয়ে ফেলেছিল।

রূপ চর্চার মধ্যে যে বিশ্ব মরদকে মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ করে তুলছিল, তা মাংসচ্যুত দেহাংশের বেদনা। একদিকে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা, অপর দিকে রূপদর্শনের প্রলোভন। আলু থালু বেশের আবরণ, ও ভরাট ও নিটোল গঠনের অতর্কিত প্রকাশ ধীরে একটি চক্রান্তপূর্ণ সঙ্কল্লের দিকে মরদকে টানছিল। সঙ্কল্লের সিদ্ধি লাভে যে বিপদশঙ্কল

প্রতিক্রিয়া জড়িয়ে থাকতে পারে সে কথা ভাবনার অবকাশ পেল না। মারদ ভির করে ফেলল, ফিরিসীকে নিজের না করে ফেলতে পারলে, অভাবের অন্তর্গাহী জালা অসহনীয় হয়ে উঠবে। আয়ুপীড়নের মত কুমতিকে মরদ কথন প্রশ্রা দেয় নি। আজকের ঘটনাতেও চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেয়া সম্ভব হোল না। মনে পড়ল, দাওয়াইখানার পথেই মসগুলি স্থানটির কথা এথানে সন্ধানি মন্ত্র ইচ্ছামত ব্যবহার করে। আনন্দের প্রকরণে নীতিবিরুদ্ধ আয়োজন এসে পড়লে জবাবদিহীর জন্ম তাকে প্রস্তুত থাকতে হয় না। অন্তর্জালার মার একটা দিকও অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সেটি মথে থুতু ফেলার অপমান। সঙ্গলকে কার্য্যে পরিণত করতে পারলে ভোমনীকে মনের মত শান্তি দেয়ার স্থবিধা পা ওয়া যায়। চিন্তা ঘোরপাক থেয়ে যেথানে এসে দাঁডাল দেখানে কাল বিলম্বের অবসর ছিল না. হটাং বেপরোয়ার মত ফিরিঙ্গীর হাত ধরে এবং আদেশের স্বরেই বললে. "চল আমার সঙ্গে, এথানে আর তোর থাকা চলবে না। কয়দিন আগেই ভোমনী বলছিল তোকে বঁট দিয়ে কাটবে। তোর ছেলে পিলে হলে জ্যান্ত পুতে ফেলবে। কাল আমার ভাতের উপর ছাই ছডিয়ে রেখেছিল,—বলে কি পোড়ার মুথে ঐ রুচবে ভাল। চল, আমার সঙ্গে চল, আমি তোর দঙ্গে থাকব। আজ চার বছর বিয়ে হোল, বাঁজা মেয়ে মাল্লুষ একটা ছেলে দিতে পারল না"।

ছেলে পিলের কথা শুনে ফিরিঙ্গীর মনোভাব কি রকম গ্রেছিল তা বলা কঠিন। অবাধে এই ধরণের কথা ইতিপূর্ব্বে দে কথন শোনে নি। হোমের বাইরে যে জগংকে জানতে চেয়েছিল তার সঙ্গে ডোম পরিবারের কোন যোগ নেই। হোম থেকে বেরিয়ে আদার পর একটির পর একটি ঘটনা জড়িত। যে সব অভিজ্ঞতাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হোল তার জন্ম সে প্রস্তুত ছিল না। জগংকে জানার জন্ম হোমের কড়া নৈতিক বাধন থেকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়ে গেল। আজন্মের আবেইনিক সংস্কার তাকে বেধে ফেলেছিল। মা হবার বাসনা এলেও ডোমের প্রস্তাব অনুসারে মাতৃত্বের দাবী কথন তার মনে আসে নি। আশ্রম দানের বিনিময়ে বংশবৃদ্ধির প্রত্যাশা শুনে ফিরিঙ্গী কেমনতর হয়ে গেল।

ভেবে দেখল, এ লোকটার দঙ্গে স্বামীস্থীর মত বসবাস অপেক। মৃত্যু ভাল। বৃটিটা তথনও ঘরের কোনায় পড়েছিল। যে অস্থের মার থেকে বাঁচার জন্ম একট আগেই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে তাকেই মুক্তির প্রয়োজনে পরম বন্ধ বলে গ্রহণ করবার জন্ম উংগ্রীব হয়ে উঠল। শংস্কারকে বাঁচানর উদ্দেশ্যে মৃত্যুকে বরণ করার জন্ম যথন ফিরিক্সী প্রস্তুত, সেই সময় একটি ঝাকুনি খেল। ঝাঁকুনির পর কিছু বলার আগেই ফিরিঙ্গীকে একটানে মরদ ঘরের বাইরে এনে ফেলেছে। পক্ষপাতিত্তের অভিযোগ পিছু নেয়ার সম্থাবনা থাকায় ভোমপাডার লোকেরা সহজে ঘরোয়া বিবাদে যোগ দিতে চায় না। শক্তিশালীর হেঁচকা টানে ফিরিঙ্গীকে ঘরের বাইরে এসে প্ততে অনেকেই দেখেছিল। দেখেও ঘটনাটি ধর্তব্যের মধ্যে কেহ নিল না। কিরিঙ্গীর অবস্থা দাডাল কতকটা —জলে কুমির ভাঙ্গায় বাঘের মত। থোঁড়া পা নিয়ে মরদের কাছ থেকে ছুটে পালাবার উপায় নেই। ঘরে ফিরলে ডোমনীর সম্বর্ধনা প্রস্তুত হয়ে আছে, তার বাক্য-বাণ বঁটির ধারের চেয়েও শানান। কথার ছুরি দিয়ে দে পেঁচিয়ে কাটবে। চেঁচামেচি করেও কোন লাভ নেই। কেহ যদি এগিয়ে আদে তাহলে আখ্রারে বিনিময়ে কি দিতে হবে তা এখন ফিরিঙ্গী জানে। মরদের সঙ্গ নিতে আপত্তি তুলল না। ভবিতব্যের বিধান তাকে যে ঠিকানায় নিয়ে ফেলল, তার বিশদ বিবরণ গল্পের গোডাতেই লিখেছি।

ফিরিঙ্গীকে সাচ্ছন্দ্য দেবার জন্ম মরদ চেষ্টার ক্রটি করে নি। ধার করে নতুন শাড়ী কিনেছে, অগন্ধি সাবান দিয়েছে, আর কত কি দিয়েছে তার ঠিকানা নেই,তব্ মনের মত করে ফিরিঙ্গীর নাগালে আশার অধিকার পেল না। দেহের অত কাছে থেকেও মনকে সরিয়ে রাখার ফিরিঙ্গীর প্রতি আসক্তি ক্রমান্ত্রর কমে আসতে লাগল। নিরিঙ্গীর মন না পেলেও, ভোগের বস্তুকে জীইয়ে রাখার জন্ম আহার ও ঘরভাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যান্ত আকর্ষণের দাবীতে আর একজন ভাগীদার এসে পড়ায় ঘরের ভাড়া দেয়া বন্ধ হল।

এ পাড়ায় বস্তির মালিক ভাড়া আদায় করে
দিন হিসাবে, প্রত্যহ্ নির্দিষ্ট সময় ভাড়া না পেলে বাড়িআলা উচ্ছেদের জন্ম গুণু লাগিয়ে দেয়। ওরা আইনের
ধার ধারে না, সোজা ভাড়াটেকে তুলে নিয়ে রাস্তায়
বিসিয়ে ছাড়ে। ডোমের অবহেলায় ফিরিস্কির বার হই রাস্তায়
বসার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। অয়ের জন্ম প্রতিবেশীর
কাছে ভিক্ষা চাইতে গেলে যা পায়, তা পাজরা মোচড়ান
কথা। এই সব ঘটনার পর সে স্নাবলম্বী হবার ব্যবস্থা
নিজেই করে নিয়েছে। ব্যবদার উপ্যুক্ত ভাবে দরদস্কর

না করতে পারলেও থরিন্দার যা চায় তা বেচায় আর আপত্তি তোলে না—কেবল দেখে নেয় প্রকৃতিস্থ অবস্থার আছে কি না।

এই ধরণের মান্তব বিকট গদ্ধ সঙ্গে নিয়ে আসে।
তার উপর ভালবাদার অভিনর করতে গিয়ে যথন
আবোল তাবোল বকতে স্থক করে তথন প্রলাপ ফিরিঙ্গীর
কাছে অসহনীর হয়ে ওঠে। এই তুর্বলতা থেকে দে
বহু চেষ্টা সরেও নিক্ষৃতি পেল না। অদ্ভূত তার প্রকৃতি,
বিক্ষম পরিবেশে বাস করেও প্রেম ফিরিঙ্গীর কাছে
পবিত্র হয়ে আছে— আজও ভালবাদার পাত্র খুঁজছে।
দেহের উপর যতই পাপের বোঝা চাপান হোক না
কেন সে জানে তার মন এখনও কল্ষিত হয় নি। কাহার
জন্ম অমূলা স্পদ মনের গোপন কোণায় স্বতন্ত্র করে
রেথেছে সে নিজেই জানে না তব্ অজ্ঞানা মনের মান্ত্রকে
সব কিছু বিকিয়ে দেবার বাসনা ছাড়ে নি। ঐটুকু আশাই
তার বাঁচার অবলগন হয়ে আছে।

তর্যোগের দিনে ফিরে আসি। ফিরিঙ্গী যথন জরের জালায় শ্যাশায়ী, শুন্ত ইাড়ী আর ঘর ভাড়ার কথা ভাব-ছিল, হোমের কঠোর নীতিবদ্ধ পীডনকেও বর্তমান বাঁচার তলনায় প্রম বাঞ্জনীয় মনে কর্ছিল সেই সময় পাশের ঘর থেকে পুলিসের লোক ও আগ্রীয়ম্বজন এসে একটি কিশোদীকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। মেয়েট কয়েক-দিন আগে এখানে এসেছিল। অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে। সদাই সন্তম্ভ ভাব দেখে কিরিঙ্গী নিজেই তার সঙ্গে আলাপ করে জানল পাড়ার পাতান দাদার সঙ্গে মেয়েটি বেরিয়ে আসে এবং স্বেহপরায়ণ দাদার প্ররোচনায় অনেকগুলি দামী সোনার গৃহনাও দঙ্গে আনে। দাদার ভবিয়াং দৃষ্টি প্রথর হওয়ায় গৃহনাগুলি কোন নিরাপদ স্থানে রেখে আসতে বেরিয়েছে, কিন্তু সেই যে গেছে আর ফেরেনি। নতুন জায়গায় অস্তুত লোকেদের মাঝে ফেলে থা ওয়ায় কিশোরী বিশেষ অস্ক্রিধায় পড়েছিল, সহাত্মভৃতি কিভাবে সংগ্রহ করতে হয় তা সে জানত না। মেয়েটির হাবভাব দেখে ফিরিঙ্গী বঝেছিল কেহ তার প্রতি দরদী হয়ে উঠলেই দীক্ষার আয়োজন স্থক হবে। তার আগে সাবধান করে দিতে পারলে হয়ত একজন নিরীহ প্রাণীকে এদের রূপা থেকে রক্ষাকরা যেতে পারে—কিন্তু তার প্রয়োজন হোল না, মেয়েটিকে তার নিজের লোক এসে নিয়ে গেল। মেয়েটির কাছে নগদ টাকাও কিছু ছিল, তারই সাহায্যে ফিরিঙ্গী উভয়ের ঘরভাড়া মিটিয়েছে এবং আহারের ব্যবস্থাও করেছে। তুর্দিনের বন্ধু চলে থেতে ফিরিঙ্গী একটি স্বস্তির নিংশাদ ফেলার অবকাশ পেল। ফিরিঙ্গীকে খোঁজার জন্ম আপনজন কেহ ছিল না, সে পড়ে রইল রাস্তায় বসার অপেক্ষায়।

## লক্ষীর অভিশাপ

পেথম আবিভাবের দিনে ধ্রণীর বক্ষে মান্তম একাস্ত লক্ষীহীন হয়েই স্থাপিত হয়েছিল। জীবধারার ক্রম-বিকাশের শেষ পরিণতি হিসাবে মান্তব যে দিন পৃথিবীর কোলে জন্ম নিল সেদিন তার কোনো সমন্ধ ছিল না। তার না ছিল বাদের জন্ম আশ্রন্থল, নাছিল শীতাতপ-নিবারণের জন্ম আচ্ছাদন, না ছিল অলের ভাণ্ডার। জীবিকার জন্ম যায়াবরের মত এখানে ওখানে ঘুরে তার আহার সংগ্রহ করতে হত। মাটি খুঁড়ে মূল আহরণ, বুক হতে ফল আহরণ বা শীকারবুতি অবল্পন ক'রে পশুহনন তার ক্ষধানিবৃত্তির উপায় ছিল। ক্ষম্র ক্ষম্র দলে বিভক্ত হয়ে মাতৃষ গুহায় বাস করত বা গাছের তলায় আশ্র নিত। অতা নানা স্তত্যপায়ী জীবদের সহিত তুলনায় তার জীবন অতি হীন ছিল। তার থেকে বলবান অনেক হিংমঙ্গীৰ ছিল যাদের সর্ব্যক্ষণ পরিহার ক'রে তার আত্মরক্ষা করতে হত। বাঘের কাছে তথনকার দিনে তার অবস্থাটা বর্তুমান যুগে হরিণেরই সামিল। পৃথিবীতে প্রাধান্ত স্থাপন করা দূরের কথা, কোনো রকমে আহার সংগ্রহ ক'রে আত্মগোপন ক'রে টিকে থাকতে পারলেই নিজেকে সে যথেষ্ট ভাগ্যবান মনে করত।

এ হেন লক্ষীংশীন জীবের মধোই কিন্তু এমন সম্থাবনা অন্তর্নিহিত ছিল, যা তার ভাবী জীবনকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার মস্তিম-শক্তি তুলনায় অন্ত জীব হতে বেশী ছিল। তাই ভাববার, চিন্তা করবার শক্তি সে আয়ত্ত করতে পেরেছিল। সে ভাষা উদ্বাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। তার ফলে যেমন ভাবের আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল, তেমনি বস্তু-নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করবার শক্তি তার হয়েছিল। সঙ্গেছিল তার ঘটি যুক্ত হাত, তা যেমন স্পর্শ-শক্তি সংযুক্ত, তেমন পাঁচটি অন্থলি বিশিষ্ট হওয়ায় স্ক্ষ্ম কাজ করবার উপয়ুক্ত। তার

## হির্থায় বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্দি শক্তি এই তুটি হাতকে ব্যবহারের জন্ত পেয়েছিল। এই তুয়ের সংযোগে তার বিকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিল।

এই চটি বস্তুকে সদল ক'রে লক্ষ্মীন মান্তবের লক্ষ্মীনাভের অভিযান হাক হয়েছিল। জীবনকে হাওকর করনবার জন্য যার কিছুই নাই তার সব উপকরণই সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে নিজের বৃদ্ধি শক্তির সাহাযো। আহার ও আচ্ছাদনই সবার পেকে মৌলিক সমস্তা। তাই তাতেই নজর পড়েছিল প্রথম। ফল-মূল আহরণ ও ক্ষুদ্র পশুনীকারই প্রথমে তার অন্ধ সমস্তার সমাধানের উপায় হয়েছিল। কিন্তু তাতে বেশী দিনের মত থাত্য সংগ্রহ করে রাথা যায় না। শীকারী পশু শীকারে সাফলা লাভ করে প্রকৃতি দত্ত অস্তের সাহাযো। শারীরিক বল ত তাদের আছেই, তার ওপর তাদের দেহ ধারাল দাত এবং নথর ঘারা সজ্জিত। সেও যদি অস্কৃপে অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে তা হলে শীকারে সাফলা লাভের সন্থাবনা তার সম্বিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

এই ভাবে স্থক হল তার শীকারের অস্ত্র নির্মাণের জন্ম
সাধনা। প্রকৃতি তাকে এবিষয়ে সাহায্য করে নি। নিজের
জীবনধারণের উপকরণ তার নিজে উৎপাদন করতে
শিখতে হবে। বাবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা তার
আয়ত্ত করতে হবে। অস্ত্রের কাঁচা মাল কি হবে ? হিংস্র
জীবের নথর ও দন্ত কঠিন পদার্থে নির্মিত অথচ ধারাল।
প্রকৃতির বক্ষে ছড়ান নানা কাঁচা মালের মধ্যে অন্সমন্ধান
ক'রে সে সংগ্রহ করল ছোট পাথর খণ্ড। তা কঠিন
পদার্থ। তাকে ঘ্রেষ ঘ্রেষ ধারাল করা যায়। তা হলে
তা হাতিয়ার হতে পারে। তাতে শীকারকে আক্রমণ ক'রে
হত্যা করা যেমন স্ববিধা, তার দেহ কেটে ছাল ছাড়িয়ে
মাংস আহরণেও তার তেমন ব্যবহার হতে পারে। একাধারে তা আক্রমণের অস্ত্র ও কর্তনের যন্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

এই ভাবেই মান্থবের জীবনের ইতিহাদে প্রস্তর-মুগের স্থক্তন পাত হয়। হাতিয়ার সংগ্রহের ফলে যেমন তার শীকার-রন্তি দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহ করা সহজ হল, তেমন নিহত পশুর চর্ম হতে শীতাতপ নিবারণের জন্ম বস্ত্রও তার জুটল। ক্রমশ প্রস্তর থণ্ড হতে নানা অস্ত্র নির্মাণে দক্ষতা অভিজ্ঞ-তার ভিত্তিতে তার দিন দিন বর্দ্ধিত হল। যে পাথরে ধার বেশী, সেই পাথরের ব্যবহার প্রচলিত হল। পাথরকে ঘরে মেজে শুরু ধারাল ক'লে কথন মান্থ্য তৃপ্তি পেত না, তার গঠনকে স্থলর করত, তাকে ঘরে পালিশ ক'রে উজ্জ্ঞল করত। এই পথে সে প্রাচীন প্রস্তর্যুগ হতে ন্তন প্রস্তর র্গে উন্দীত হল। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। যাত্বরগুলিতে তারা সংগৃহীত আছে। ন্তন প্রস্তর যুগের প্রস্তর যে তুলনায় প্রথম যুগের হাতিয়ার হতে স্থদ্য ও উজ্জ্ঞল, তা অনভ্যস্ত চক্ষেও ধরা পডে।

মাহ্নবের সম্পত্তি উৎপাদনের এই প্রবল প্রচেষ্টা তাকে
শিল্প উৎপাদনে অভিজ্ঞতা দিয়েছিল। শিল্প উৎপাদনের
জন্ম যে শক্তি তথন তার হস্তগত ছিল তা অতি সামান্য।
তার তথানি হাতই সে শক্তির উৎস। এই হাতের শক্তিই
শিল্প উৎপাদনের কাজে তথন তার একমাত্র অবলমন।
প্রস্তর মুগের মাহ্নবের লক্ষ্মীলাভের সাধনায় তার হাতই
একমাত্র সহায়ক।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখতে হবে। মাহ্ম চিরকালই গোষ্ঠাপ্রিয় জীব। দে একা বাস করতে ভালবাসে না। সেকালে গোষ্ঠা ছিল খুব সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ একটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠা হত। সেই পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল অতি সরল। জীবনধারণের জন্ম যা কিছু প্রয়োজনীয় সে সবই পরিবারের মান্ত্মই সংগ্রহ করত বা উৎপাদন করত। প্রস্তারের অন্ধ্র প্রতি পরিবারের মান্ত্মই উৎপাদন করত। পণ্য হিসাবে তা পাওয়া যেত না। আহার্য্য সংগ্রহ পরিবারের বয়য় মান্ত্র্যেই করতে হত, প্রধানত শীকার বৃত্তি ছারা। অন্থ কোনো গোষ্ঠার সুঙ্গে লেনদেনের তার কোনো সম্পর্ক সম্ভব্ত ছিল না।

ক্রমশ মাছ্য লক্ষীলাভের পথে আরও থানিক এগিয়ে গেল। আগুনের গুণ দেখে দেখে সে একদিন মৃগ্ধ হল।

অগ্নি শীত হতে পরিত্রাণ করে, হিংম্র পণ্ড হতে মাহ্বকে
নিরাপদ করে। শুধু তাই নয়, সে আবিষ্কার ক'রে বসল
আগুনে পাক করা খাল্ল থেতে স্বস্থাত্ন এবং সহজ্ব পাচ্য।
তথন সে আগুনকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করল। চক্রমকি পাথরের সাহায্যে ইচ্ছামত তাকে কিভাবে উৎপাদন
করতে হয় শিখল।

কিন্তু কেবল শীকারবৃত্তি দারা জীবিকা অর্জ্জন তাকে তৃপ্তি দিল না। থাত সমস্তা সমাধানের জন্ত নিত্য শীকারে বাহির হয়। মাংস এমন জিনিষ নয় যা দীর্ঘ দিন সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়। অন্ধসংস্থানে নিশ্চয়তা এ ব্যবস্থা দিতে পারে না। অন্ধ সংগ্রহের জন্ত শীকারের জীবের পশ্চাতে ঘুরতে হয়। কোন সময় শীকারের জীব তৃম্প্রাপ্য হলে বাদস্থান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই ধরণের জীবনে সত্যই স্বস্তি নাই। এমন কিছু উপায় উদ্থাবন করা যায় না যাতে থাত্যবস্তু ইচ্ছান্মত উৎপাদন করা যায় এবং সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়? আবার এই নৃতন পথে সন্ধান চলগ। এমন বনজ শশু আছে যা মাহুষের আহার্য্য হতে পারে। তার বীজ্ঞ সংগ্রহ ক'রে ভূমি কর্ষণ ক'রে রোপণ করলে শশু মেলে। দেই শশু সঞ্চয় ক'রে রাথলে প্রায় এক বছরের মত অন্ধ সমশ্রার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

এই ভাবেই মান্তব ক্ষিজীবী হতে শিখল। কৃষিবিছা আয়ত হবার ফলে মান্তবের জীবনে এক নৃতন সম্ভাবনার পথ খুলে গেল। শীকার বৃত্তি জীবনে অবসর আনে না, বাসের স্থায়িত্ত আনে না। ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমান দল হিসাবেই মান্তবের টিকে থাকতে হয়। কিন্তু কৃষিবিছা আয়ত্ত হবার ফলে এক জায়গায় অবস্থান করেই আন সমস্তার সমাধান করা সম্ভব হল। বংসরে বর্ধা ঋতুতে একবার শস্ত উৎপাদন করলেই দীর্ঘকালের মত আন সমস্তার কই হতে পরিত্রাণ সম্ভব। ফলে যে ছিল যাযাবর, তার এক জায়গায় বসতি স্থাপন করা সম্ভব হল। তথন জনপদ জন্মলাভ করল। যেখানে অনেক পরিমাণ উর্বর ভূমি মেলে, দেখানে অনেক পরিবার একত্র বসতি স্থাপন ক'রে কৃষিকার্যের সাহায্যে জীবন ধারণ করতে পারল। ফলে বৃহত্তর গোষ্ঠী স্থাপন সম্ভব হল। মান্তবের সমাজ গড়ে উঠল। মান্তবে প্রকৃত সামাজিক জীব হল।

কৃষিকার্য্যে সাফল্য লাভের প্রয়োজনে মাছুষের বৃদ্ধি শক্তি নৃতন পথে পরিচালিত হল। রুষির সাফল্য নির্ভর করে সেচের ব্যবস্থার উপর। তথন সেচের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত বক্তা বা বৃষ্টির জলের উপর। ঠিক কথন বৰ্ষা নেমে প্ৰথম বন্থা আনবে জানা থাকলে ক্ষেতের প্রস্তুতির কান্ধ সময় মত করে রাখা যায়। এই প্রয়োজনের তাগিদেই মাত্র্য পঞ্জিকা আবিষার করেছিল। তার গল্লটি অতি স্থন্দর। এই কৃষির যুগের প্রথমে নীল নদের অববাহিকায় মাতৃষ তখন প্রথম বর্ধার বক্তায় প্লাবিত ভূমিতে শস্ত্র উৎপাদন করতে শিথেছে। কিন্তু ঠিক কোন সময় বক্তা আদবে না জানা থাকলে ত ঠিক সময় শস্ত বপন তথনকার দিনের জ্ঞানী মাস্ট্রণ নজর করল যে—যথন বক্তা আদে তথন আকাশে সন্ধ্যাকালেই একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। এই নক্ষত্রটিকে আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা নাম দিয়েছিলেন লুব্ধক। আকাশের উজ্জলতম নক্ষত্র। কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে তার অবস্থিতি। তারা কয়েক বছর নজর ক'রে দেখল যে গড়ে ৩৬৫ দিন পরে এই নক্ষত্র আকাশের সেই স্থানে আসে এবং সেই সময় নীল নদে বক্তা নামে। এই ভিক্তিতেই মিশরবাসীরা মান্তবের ইতিহাসে প্রথম পঞ্জিকা বাহির করেছিল।

এক স্থানে স্থায়ীবাস এবং অন্নসংস্থান সম্বন্ধে নিশ্চয়তা মাহুষের একটি মস্ত বড় স্থবিধা এনে দিল। এখন সেইচ্ছামত অন্ধ উৎপাদন করতে পারে। সমগ্র বংসরের আহার্য্য সে এক সঙ্গে সংগ্রহ করবার ক্ষমতা রাথে। স্থতরাং তার স্থায়ী বসবাসের জন্ম এবং শন্ম ভাণ্ডার সংরক্ষণের জন্ম উন্নত ধরণের বাসগৃহের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ফলে সেইট্টক নির্মাণ করতে শিথল। ইচ্ছামত নানা প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করল। শন্ম রক্ষার জন্ম আধার দরকার। তাই পাত্র এবং আধার নির্মাণ করাও তার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। প্রয়োজনের তাগিদে সেকুস্থকারের চাকা আবিদ্ধার করল। তার সাহায্যে মৃত্তিকাকে উপাদান ক'রে সেনানা পাত্র নির্মাণ করল। তাকে অগ্নিদ্ম ক'রে শক্ত এবং স্থায়ী করল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কত বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধরণের মুৎপাত্র ও আধার আমরা যাত্র্যরে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাই।

কোনো বিশেষ স্থানে ঘর বেঁধে বাদ করা যথন
সম্ভব হল, তথন তার আফুষঙ্গিক ব্যাপার হিদাবে মান্তবের
ভাগ্যে আবার এক নৃতন সম্পদ জুটে গেল। সে ঘর
বেঁধেছে, সে জনপদের পত্তন করেছে, ক্ষেত্রের কর্ষণ ক'রে
শক্তের ভাগ্রার সঞ্চয় করেছে। এ অবস্থায় যে পশুকে
হত্যা ক'রে সে পূর্বের যুগে ক্ষ্পা নির্ত্তি করত, সেই
পশুকে গৃহে পালন করার স্থবিধা পেল। এখন সে এই
শেশীর পশুকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করতে সমর্থ। ক্ষেত্রজাত শক্তের অনাবশুক অংশ হতে তার থাত্য সমস্থার
সমাধান করাও সম্ভব। অপর পক্ষে যেমন শক্তের ভাগ্রার
তার মজুত থাকে, তেমন আহার্য্য মাংসের ভাগ্রারও
হাতের কাছেই সঞ্চিত রূপে পাওয়া যায়। এই ভাবেই
বোধ হয় গয়, ছাগল, মেষ প্রভৃতি বন্ত জীব গৃহপালিত
পশুকতে পরিণত হয়েছিল। অশ্ব পোষ মেনে ছিল বোর্ব
হয় তারও পূর্ববেতী কালে যথন মানুষ যাযাবের ছিল।

পুষ্টির উৎস হিসাবে যদিও তারা সম্পদ আর সমৃদ্ধির পথে মাম্ব্রুষকে অন্ত উপায়ে আরও বেশী এগিয়ে দিয়েছিল া দেই দিক হতে তাদের গৃহপালিত জীবে পরিণত হও<del>য়ার</del> তাংপর্যা অনেক বেশী। সে তাংপর্যা এই হিসাবে ষে---তারা মান্তবের হস্তে এক নৃতন শক্তিকে স্থাপন করেছিল। এতকাল মানুষ নিজ বাহুবল ও দেহের বলের উপর নির্ভর করত নিজের স্থাস্থাচ্ছন্দা বিধান বা সম্পদ উংপাদনের জন্ম। এখন হতে গৃহপালিত পশুদের দেহ-বলও তার আয়ত্ত হল। এই ভাবে গরু একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদে পরিণত হল। তার মাংস মা**হুষকে** থাত জোগাল, আর তার হ্রন্ধ শিশুর পানীয় হল এবং তার দৈহিক শক্তি ভূমি কর্ষণকে সহজ ক'রে দিল। পূর্বের নিজের দৈহিক বলের সাহায্যে মান্ত্রের ভূমি-কর্ধণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন লাঙল উদ্ভাবন ক'রে তাতে গরু জতে সে বৃহত্তর ক্ষেত্র আরও গভীর ভাবে কর্ষণ করবার ক্ষমতা লাভ করল। ক্র্যি প্রসার **লাভ** করল 🖠

এটি বহু উদাহরণের একটি মাত্র। পশুর শক্তিকে অধীনে এনে তাকে মাস্থারে সেবার কাজে লাগানর কোশল এই ভাবে তার যথন আরত্ত হল তথন এক নৃতন সম্ভাবনার পথ মাস্থারে নিকট অর্গল মুক্ত হল। আরও নানা পশুকে সে পোষ মানাল এবং নানা ভাবে ব্যবহার করতে শিখল। ঘোড়াকে হয়ত আয়ন্ত করে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের জন্য ইতিপূর্ব্বেই সে বাহন হিদাবে ব্যবহার করতে শিখেছিল। এখন ভূমি-কর্মণের কাজেও তাকে লাগাল। সে চাকা আবিষ্কার করল, চাকার সাহায্যে যান নিশ্মাণ ক'রে আরও সহজে ঘোড়া জুতে ভ্রমণের স্থবিধা করে নিল। এই ভাবে প্রথম রথ আবিষ্কার হল। হন্তীর মত বিরাটকায় পশুকেও বন থেকে ধরে এনে পোষ মানিয়ে অন্তর্মপ কাজে নিয়োগ করল। তার বিপুল শক্তি ভার উত্তোলনের কার্যো নিয়ক্ত হল।

এই ভাবে মাত্র্য এক নৃতন যুগের মধ্যে এসে পড়ল। এতদিন মাস্থ তার নিজের বাহু ও দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর ক'রে এসেছে জীবনে স্থাস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য বা কোন বস্তু উৎপাদনের জন্ম। এখন সে এক নতন শক্তির সন্ধান পেল। ফলে পুর্বে যেমন বলা হয়েছে—তার স্থ चाष्क्रका विधात्मत मञ्जावना वा मन्त्रक छेश्याकृतम मञ्जावना অনেক বেড়ে গেল। এই নৃতন শক্তি তাকে সমৃদ্ধির পথে আরও অনেকথানি এগিয়ে দিল। এখন সে কষ্টসাধ্য কাজ নিজে না ক'রে এই সকল গৃহপালিত পণ্ডর ক্ষে অর্পণ করে। রথে বা গোষানে চড়ে পদব্রজে ভ্রমণ সে পরিহার করতে পারে। সেই রকম কি শস্ত উৎপাদন করতে বা পণ্যন্ত্র্য উৎপাদন করতে, যেখানে কাজটি আয়াসসাধ্য বা একটানা ক'রে যাওয়া বিরক্তিকর. সেখানে সে পশুশক্তি প্রয়োগ ক'রে সেই জাতীয় কাজ হতে নিজেকে অব্যাহতি দিল। ক্ষেত্রকর্ষণের জন্ম সে কা আর নিয়োগ করল। তৈল উৎপাদনের জন্ম বলদ ব্যবহার করল। ভূমিতে জলদেচের জন্ম বলদকে কাজে লাগাল।

আন্ধ-সমস্থার মত বস্ত্র-সমস্থাও একটি প্রধান সমস্থা।
তার সমাধান মান্থ্য প্রথম করেছিল পশু দেই হতে আচ্ছাদন বস্ত্র সংগ্রহ ক'রে বা বৃক্ষ হতে বন্ধল সংগ্রহ ক'রে। সে
সমাধান সম্ভোধজনক নয়। পরে নৃতন পথে সে সমাধান
পেয়েছিল। কাপাস গাছের তুলো হতে স্তো পাকিয়ে
সেই স্ততো হতে সে বস্ত্র বয়ন করতে শিখল। তকলি
উদ্ভাবন হল স্তো পাকানর জন্ম। পরে তার স্থান চরকা
নিল। বয়ন ক্ররবার জন্ম মান্ত্র্য উৎপাদন করল।
একাজগুলি এতস্ক্র যে পশুশক্তি নিয়োগের অবকাশ

এখানে ছিল না। তানা হলে এ কাজও মাতৃষ পশুর স্কল্পে অর্পণ করত।

মাহুষের জীবন ধারণের জন্ম তিনটি মৌলিক সমস্থার সমাধান লাগে। প্রথম, অন্নসংস্থান, দ্বিতীয় বস্ত্রসংস্থান এবং তৃতীয় যাতায়াতের বা দ্রব্য সরবরাহের সমস্থা। আবাসের সমস্থাও একটি মৌলিক সমস্থা। প্রথম যুগে মাহুষ এই সমস্থাওলি সমাধান করতে নির্ভর করত সম্পূর্ণ নিজ কায়িক শক্তির উপর। সে ব্যবস্থা তত সম্ভোষজনক নয়। প্রথমত সে কাজগুলি পরিশ্রম ও আয়াসসাধ্য। দ্বিতীয়ত মাহুষের শক্তি সীমাবদ্ধ হওয়ায় তার ফলও সীমাবদ্ধ। পায়ে ইেটে বেশী দূর যাওয়া চলে না। বাছবলের উপর নির্ভর করে বেশী পরিমাণ ভূমি কর্ষণ করা যায় না।

দিতীয় যুগে পশুশক্তি আয়ত হওয়ায় মান্থ্ৰের এ বিষয় অনেক থানি স্থবিধা হয়ে গেল। গৃহপালিত পশুগুলিকে সে এখন নিয়ন্ত্ৰণ করতে পারে। তাদের দৈহিক শক্তি মান্থ্ৰের দৈহিক শক্তি হতে অনেক বেশী। স্থতরাং এক্ষেত্রে তুই বিষয়ে তার লাভ হল। প্রথমত, কট্টমাধ্য কাজ তাদের গুপর অর্পণ ক'রে দে কট্ট হতে অব্যাহতি পেল। দিতীয়ত, তাদের শক্তির উংকর্ষ হতু যে কাজ পশু দারা করান সম্ভব, তা আরও ভাল ভাবে সম্পাদিত হল। বলদের সাহায়েয় ভূমিকর্মণ যেমন বেশী পরিমাণে করা সম্ভব তেমন গভীর ভাবে সম্ভব। পদব্যক্তে যত দূর ও যত ক্রত থাওয়া যায় অশ্বয়ানে তা হতে অনেক বেশী দ্রবর্তী স্থানে অনেক বেশী ক্রেতিতে যাওয়া যায়।

দিতীয় যুগে এই ভাবে মাস্কাযের যে সমাজ জীবন গড়ে উঠেছিল তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। কায়িক শক্তির সাহায্যে তেতটা নয়, যতটা পশু শক্তির সাহায্যে সে এখন অন্ধ্যং স্থানের ব্যবস্থা করে, হস্তচালিত মন্দ্রের সাহায্যে সে বন্ধ সমস্তার সমাধান করে এবং দূরবন্তী স্থানে যাতায়াতের জন্ম সে পশুশক্তির উপর নির্ভর করে। জীবনে তথনও জাটলতা দেখা দেয়নি। স্থথস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপকরণের তালিকা বিশেষ দীর্ঘ হয় নি। শস্ত উৎপাদনই তথন মৌলিক কাজ। বেশীসংখাক মান্থ্যই ক্ষিকর্ম্ম ক'রে জীবনধারণ করে। পণাদ্রব্য উৎপাদনের জন্ম কিছু কারিগরও থাকে। তারা ভূমিকর্মণের জন্ম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে। তারা গোষান বা অশ্বান

নির্মাণ করে। তারা বন্ধ বয়ন করে। তারা গৃহে নিত্য ব্যবহার্য্য পাত্র বা আধার উৎপাদন করে।

স্তরাং সমাজ তথন গ্রাম-কেন্দ্রক। গ্রামে চাধীই প্রধান শ্রেণী। তাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কয়েক ঘর কারিগর বা শিল্প দ্রব্য উৎপাদক থাকে। এক ঘর কর্মকার, এক ঘর কুম্বকার, এক ঘর স্কুর্যর এবং একাধিক ঘর তম্ভবার থাকতে বাধ্য।

এই বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলের মধ্যে মাঝে মাঝে ছড়ান আকারে গড়ে ওঠে পত্তন বা নগর। কোথাও হয়ত দশ দিকের দশটা পথ একস্থানে মিলেছে। নানা পণ্য দ্রের সেটা বিনিময়-কেন্দ্র হয়ে গড়ে ওঠে। দেখানে বহু ব্যবসারীর মিলন হয়। তারই ভিক্তিতে সেখানে একটি নগর গড়ে ওঠে। কোথাও বা রাজ্যশাসনের জন্ম শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কত আমলার সেখানে কাজ জোটে, রাজ্দরবারে কত মান্ত্রের আনাগোনা করতে হয়। এই ভাবে সেখানেও নগর গড়ে ওঠে। গ্রামই যেন নিরম, নগর যেন ব্যতিক্রম। জীবনে জটিলতা কম। জীবন্যাত্রার তাল জ্বত নয়, মন্দ। এই হল মোটাম্টি দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্টা।

মান্তবের নৃতন শক্তি আমত্ত করবার তথা কিন্তু তথনও নির্বাপিত হয় নি। এককালে নিজের দৈহিক শক্তি তাকে যে সম্পদ এনে দিয়েছিল তাতে সে তৃপ্তি পায় নি। পরবর্তী যুগে সে পশুদেহের শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু তাতেও সে তৃপ্তি পায় নি। নৃতন-তর শক্তির উৎসের সন্ধানে তার মন ছুটেছিল। নৃতন ক্ষেত্রে শক্তির সন্ধান যে এতকাল দে পারনি, তাও নয়। অতি-শৈশবেই সে অগ্নির গুণ চিনেছিল এবং তাকে ইচ্ছামত উং-পাদন করবার দক্ষতা অর্জ্জন করেছিল। কিন্তু তার বাবহার সে করেছিল অতি সীমানদ্ধ ক্ষেত্রে। রন্ধনের কার্য্যে বা শীত হতে পরিত্রাণের কার্য্যে বা রাত্রির অন্ধকারকে আলোকিত করবার কার্যো তাকে ব্যবহার করেছিল। কাজেই প্রাকৃতিক শক্তিকেও যে আয়ত্ত ক'রে ব্যবহার করা যায় সে অভিজ্ঞতাও তার ছিল। পরবর্তী কালে নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে সে যাতায়াতের সমস্তাকে সহজ করেছে। জোয়ার ভাঁটার নিয়মকে আয়ত্ত ক'রে দে নদীকে যাতা-য়াতের পথে পরিণত করতে পেরেছে। বল্পের সাহাযে:

বাতাসকে বেঁধে সে নোকা বা জাহাজ পরিচালিত করেছে। স্তরাং প্রাক্ষতিক শক্তিকে ব্যবহার করা তার স্থভাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরা ছিল প্রকৃতির প্রকট শক্তি।

প্রকৃতির মধ্যে নিস্মিত যে শক্তি রয়েছে তার সঙ্গে এতকাল তার পরিচয় হয়নি। সেই শক্তির সন্ধান সে যেদিন পেল সেদিন আর একটি য়ৢগান্তর সংঘটিত হয়ে গেল। ঘটনাটি অতি সামান্ত। একটি ইংরেজ বালক লক্ষ্য করেছিল যে কেটলিতে যথন জল গরম হয়ে ওঠে এবং বাপে নির্গত হতে থাকে তথন কেটলির ঢাকনা ওপরে উঠে যায়। এই দৃষ্টান্ত পর্যাবেক্ষণ ক'রে সে এই তত্ত্ব আবিদার করল যে জল যথন উত্তপ্ত হয়ে বাপে রূপান্তরিত হয়, তথন বাপ্পের মধ্যে যে আয়ুবিস্তারের শক্তি আছে তা কেটলির ঢাকনাকে ওপরে ঠেলে দেয়। এই ভাবেই প্রকৃতির মধ্যে মুমন্ত যে শক্তি আছে তার প্রথম সাক্ষাং মান্ত্র্য লাভ করেছিল। তার প্রযা ঘটে গেল তা যেমন আকস্মিক, যেমন ফ্রন্ত, তেমনি বিশ্বয়কর।

বাপের এই বিস্তার শক্তিকে মান্ত্র নানা যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে কাজে লাগাতে চেষ্টা করল। বস্ত্র উৎপাদন করতে যেমন হতে। পাকানো তেমন বস্ত্রবয়ন উভয়ই বছ পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং একাস্ত বিরক্তিকর কাজ। পশু শক্তিকে আয়ত্ত করেও দে এই বিরক্তিকর কাজ হতে অব্যাহতির উপায় খুঁজে পায় নি। আজ বাপ্শক্তর আবিদ্ধার দেই অব্যাহতির পথ স্থগম ক'রে দিল। বাষ্প-চালিত তাঁত এবং বাপাচালিত মাকু তৈয়ারী হল। তার ফলে সমাজ জীবনে যে জ্বত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হল তাকে বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই নামকরণ যে যথার্থ হয়েছে তা হাদরঙ্গম করতে একট্ বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

প্রবিবতী যুগে পণ্য দ্বোর উংপাদনের পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ। সেই রকম তার বিনিময়ের ক্ষেত্রও ছিল অপরিসর। গ্রামাঞ্চলে এক বা একাধিক গ্রামেই তা সীমাবদ্ধ। কোনো কৃত্তকারের উংপাদিত পণ্য তার গ্রামের প্রয়োজন মেটাতে ফুরিয়ে যেত। বিশেষ বিখ্যাত কারিগর হলে হরত পাশের গ্রামেও তার পণ্য যেত। সহর অঞ্চলে তুলনায় ধনী শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। তারা মৃল্যবান পণ্যন্তব্য ক্রয় করবার ক্ষমতা রাথত্ব। তা দূর থেকে আসত বৈ কি। কিন্তু তা উংপাদন করত যে শিল্পীরা, তাদের সংখাা যেমন কম ক্ষমতাও তেমন সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে তার চাহিদ। ছিল না। এইকালের শিল্পীরা প্রধানত নিজ হস্তেই কাজ করত। অর্থাং যে শ্রমিক দেই ছিল সাধারণত মালিক। উংপাদনের ক্ষেত্রে তুটি আলাদা সত্রার আবির্ভাব তথনো হয় নি।

রাম্পের শক্তি কিন্তু অপরিদীম। তাকে আয়ত্ত ক'রে মারুষ যথন বস্ত্র উৎপাদনের কার্য্যে লাগাল, তথন এক নৃতন দৈত্যের থেন আবিভাব হল। ধন্নচালিত মাকু ও যন্ত্রচালিত তাঁতের জন্য নির্মিত হল কারথানা। আগুনের সাহাযো জল উত্তপ্ত ক'রে বাপা উৎপাদনের জন্ম নির্মিত হল প্রকাণ্ড 'বয়লার'। পাইপযোগে সেই বাষ্পচালিত ক'রে বিশেষ পথ দিয়ে তাকে নির্গত ক'রে চালান হল প্রকাণ্ড চাকা। সেই চাকার সহিত নানা বেল্টের সাহায্যে মাকু এবং তাঁতকে সংযুক্ত ক'রে তাদের চালিত করা হল। এইরপে মাহ্নের নৃতন সৃষ্টি ধন্ধরাজ অধিষ্ঠিত হল। কি আম্বরিক তার শক্তি! লোট্র, কাষ্ঠ, ইষ্টক ও লৌহ দ্বারা তার ঘন পিনদ্ধকায় দেখলে মনে ত্রাদ আসে। তার যা শক্তি তা এক সাথে শত শত তাঁত চালাতে পারে এবং সহস্র মাকু ঘোরায়। ষেখানে এতগুলি যন্ত্র একস*ঙ্গে* কাজ করে, দেখানে দেই যম্বগুলির প্রতি নজর রাথতে এবং তাদের জোগান দিতে কত লোকের প্রয়োজন হয়ে পডে।

স্থাতরাং এই দানবকে স্বৃষ্টি করতে ও চালু রাথতে সমাজের কাঠামোর কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এতদিন সীমাবদ্ধ আকারে অল্প মূলধন নিয়ে ছোট ছোট শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। যিনি শিল্পী সাধারণত তিনিই কেন্দ্রের মালিক ছিলেন। মালিক এবং শ্রমিকের কোনো ভেদ ছিল না। এখন কিন্তু এতবড় যন্ত্রদানব স্বৃষ্টি করতে লাগে প্রচুর অর্থ।ছিতীয় যুগের ছোট শিল্পীর এত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত। কাজেই মূলধন তোলবার জন্ম প্রয়োজন হল ধনী বা বিত্তবান মান্তবের। বড় জমিদার বা ব্যবসায়ীরাই এত পরিমাণ অর্থ মূলধন হিসাবে ব্যর করতে সামর্থ্য রাথে। কাজেই পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারাও এসে জ্বুটল। তাদের মর্থে নির্দ্ধিত হল্ব কারখানা। অপর

পক্ষে ত্একজন কারিগর দিয়ে এতবড় কারথানা চালু রাথা যায় না। স্থতরাং অসংখ্য কারিগর নিয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অন্ত আমুষঙ্গিক কাজের জন্তও বহু মজুরের প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

ফলে এক বিরাট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়ে গেল। ব্যাপক ভাবে পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্ম গড়ে উঠল ঘুটি বিভিন্ন সমাজ। এক দিকে বিত্তবান মালিক অর্থ দিয়ে কার্থানা গড়ে তোলে আর মজুরী দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করে। অপর দিকে গড়ে উঠল অসংখ্য শ্রমিকের সমাজ। তারা পণ্য উৎপাদনের জন্ম প্রয়োজনীয় পরিশ্রম দান করে এবং পরিবর্ত্তে মজুরী পায়। ফলে গ্রামের সমাজ ভাঙতে আরম্ভ করল। যে পণা দ্রবা কারথানায় উৎপাদিত হয় তা পরিমাণে এত বেশী এবং মূল্য তার এত কম যে গ্রামের শিল্পী তার দঙ্গে প্রতিযোগিতার পারে না। গ্রামের শিল্প প্রতিযোগিতায় হার মেনে মরতে বসল ৷ কারিগর নিজের কুটীর-শিল্প ভেঙ্গে দিয়ে কারথানায় যোগ দিল। কারথানায় যত শ্রমিকের প্রয়োজন শুধু কারিগর দিয়ে তা মেটে না। তাই চাধীও ক্ষেত থামার ফেলে কারথানায় এদে জুটল। গ্রামের সমাজ ভেঙে বড় বড় কারথানার পাশে শিল্প-কেন্দ্র গড়ে উঠল। সেথানে অসংখ্য শ্রমিকের বাস। তাদের জন্ম স্বাস্থ্যসম্ভ বাসস্থান জোটে না, তবু গাদাগাদি ক'রে এক জায়গায় থাকতে হয়। त्मिथात्न करे, जुःथ এवः मातिजाहे माधात्र नियम। तम्थात्न কয়েক ঘর মৃষ্টিমেয় বিত্তবান মালিকের গৃহে তার ব্যতিক্রম।

এই পথে মান্থ্য প্রক্লতির বক্ষে অপ্রকট অবস্থায় স্থিত আরও অন্থর্নপ শক্তির সন্ধান পেল। খনিজ কয়লা উন্তাপ দের, সেই উত্তাপে জলকে বাব্দে পরিণত ক'রে বাব্দের আয়বিস্তার শক্তির ব্যবহার ক'রে প্রথম শিল্প বিপ্লব স্থক হয়েছিল। তার পর খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হল। তার বিফোরণ ঘটিয়েও অন্থর্নপ কাজে লাগান যায়। তার ভিত্তিতে যে শক্তির যন্ত্র উন্ভব হল, তার নাম হল আভাস্তরীণ ফোটন ভিত্তিক ইঞ্জিন'। তার পর জলের নিম্মুখী গতিও একটা প্রাকৃতিক শক্তি। তাকে ব্যবহার ক'রে জলজ বিত্যং উৎপাদন করা যায়। এই বৈত্যতিক শক্তি দিয়েও কলংকারখানা চালান যায়। এই ভাবে প্রকৃতির নানা অপ্রকট

43

শক্তি মান্থবের আয় ত হরে মান্থবের সমাজ বিক্তাস রীতিমত পরিবর্ত্তিত করে দিল। ষম্বশক্তিই তার জীবনের প্রধান অবলম্বন হল। শক্ত এখন উৎপাদিত হয় বড় বড় থামারে যন্ত্রের সাহাযো। যাতায়াতকে সহজ ও তরাম্বিত করে যম্রচালিত যান। তার ভোগের জন্ম বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয় যম্রচালিত কারথানায়।

পুরাণে গল্প আছে যে দেবতা আর অম্বর এই তুই দলে মিলিত হয়ে লক্ষ্মীলাভের আশায় এক কালে সাগর মন্ত্রন করেছিল। তার ফলে লম্মীলাভ হয়েছিল ঠিক. কিন্তু **শেই দঙ্গে** এক ভাণ্ড গরলও উঠে এদে তাদের রীতিমত বিপদ ঘটিয়েছিল। পুরাণে যা গল্প—মাতুষের ইতিহাসে তা সত্য ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে অপ্রকট শক্তিকে আয়ত ক'রে মান্তব সতাই লক্ষ্মীলাভের পথকে স্থগম করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ছুই ভাও গরলও এসে জটেছে। প্রথম গরল হল ধনিক ও শ্রমিক সমস্থা। যন্ত্রভিত্তিক শিল্প পণাদ্রব্যের উৎপাদনে যারা লিপ্ত তাদের ঘটি বিভিন্ন দলে ভাগ ক'রে দিয়েছে: এক দিকে আছে মূল ধনের মালিক, অন্ত দিকে আছে শ্রমিক। তাদের স্বার্থ বিভিন্ন এবং তাদের মধ্যে বিদ্বেষের প্রাচীর দাঁডিয়ে। এই সমস্তা অর্থনীতির ক্ষেত্র অতিক্রম ক'রে রাজনীতিতে আত্মবিস্তার করেছে। ফলে বিশ্বের রাষ্টগুলি বিভিন্ন দলের সমর্থনের ভিত্তিতে তু'টি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়েছে। তাই আঙ্গ পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবেশ সংকটাপর।

অপর পক্ষে যন্ত্রশক্তিকে চালু রাথতে প্রয়োজন পণাদ্রব্যের অতিরিক্ত মাত্রায় চাহিদা। তার ক্ষ্পা যেমন বেশী,
তেমন উৎপাদন শক্তি বেশী। যে পণা মাল উৎপাদিত
হল, তা বিপণন না হলে লোকসান ঘটে। তাই বিপণন
তার প্রধান সমস্তা। এই স্তত্তেই আর এক গরলের স্বস্টি।
বিপণনের জন্ত বাজার চাই। বাজার স্বস্টি করতে সাম্রাজ্য
চাই। এই ভাবেই শিল্প বিপ্লবের প্রথম যুগ শিল্পে অগ্রবর্তী
জাতিরা সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের কাজে
নামতে বাধ্য হয়েছিল। এই হল গরলের দ্বিতীয় ভাও।

এই মালিক-শ্রমিক সমস্তা ও সাম্রাজবাদের সমস্তা শিল্প বিপ্লবের তৃটি মূল সমস্তা। তারা ঠিক বর্তমান প্রবন্ধের - আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে বিশেষ আলোচনার বিষয়

হল এই শিল্প বিপ্লবেরই আর একটি কৃষল। তা যে
সমস্রাটি সৃষ্টি করেছে তা ততটা প্রকট নয়। সেই কারণে
তেমনভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। কিন্তু
যেমন ক্রতগতিতে তা বেড়ে চলেছে, তাতে মনে হয়
মান্থরে জীবনকে তা অন্তভাবে বিপদাপন্ন ক্রবে। সে
বিষয়ে তাই আমাদের আজ সচেতন হওয়া প্রয়োজন
হয়ে পড়েছে।

এ বিষয়টি বুঝতে হলে কিছু প্রাথমিক আলোচনা প্রয়োজন। যন্ত্রের সাহায্যে উংপাদনকে সম্ভব করতে হলে যেমন এক দিকে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন পণ্য দ্রব্যের বিপণনের। বিপণন ব্যাপারটা সতাই বড় সমস্থা হয়ে দাঁড়ায়—কারণ যন্ত্রের ক্ষ্পাও যেমন বেশী তেমন উৎপাদন-শক্তিও বেশী! উৎপাদন-শক্তি বেশী হওয়ার ফলে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণও বেশী হয়ে পড়ে এবং দেই অন্তপাতে বিপণনের সমস্তাটাও বড় হয়ে পড়ে। এই সমাধানের চেষ্টাতেই প্রথম যুগে শিল্পে অগ্রসর জাতিগুলি সামাজ্য বিস্তারে মন দিয়েছিল। সামাজা বিস্তার করতে পারলে তুই দিক হতে **স্থ্**বিধা আছে। প্রথম যে দেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল সেই দেশ হতে কাঁচা মাল আমদানি করা সহজ হয়। দ্বিতীয়ত সেই কাঁচা মাল ব্যবহার ক'রে কার্থানায় **যে প্**ণ্য দ্রব্য উৎপাদিত হবে সেই দেশের বাজারে তা বিক্রন্ন হতে পারে। ম্যাঞ্চেফারের কাপড়ের কারথানা চালু রাথবার জন্য ইংরেজ এইভাবে ভারতকে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিবেশে একরকম অক্রিয় এবং অচল অবস্থায় এদে পড়েছে। স্থতরাং বিপণন সমস্যা সমাধানে তা এখন আর নির্ভর্যোগ্য নয়।

বিপণন সমস্থার সমাধান আর এক উপায়ে হতে পারে। মান্তবের ভোগের ইচ্ছার তৃপ্তির জন্মই ত উৎপাদন এবং সেই উৎপাদনের জন্মই কারথানা। বাড়ীর স্বেমন ভিত্তি থাকে, তার উপর একতলা ওঠে, তার উপর দোতলা ওঠে—উৎপাদন শিল্পের বিন্যাসেও অমুদ্ধপ ব্যবস্থা এসে পড়ে। তারও ভিত্তি আছে; তার উপর নির্ভর ক'রে বেড়ে ওঠে বিভিন্ন স্তরের শিল্প। সামাজিক মান্তবের ক্রেরে ক্ষমতাই হল সকল শিল্পের ভিত্তি। মান্তব্য বা কেনে তা সোজা ভোগ করবার জন্ম। ভার জন্ম তাকে

বলা হর ভোগ্যপণা। এই ভোগ্যপণা উৎপাদনের জন্ম যে কারথানা হয় তাই হল, তা হলে শিল্প বিন্যাদের এক তলা। কিন্তু ভোগ্যপণা উৎপাদন করতে লাগে নানা যন্ত্র। তাও উৎপাদন করতে কারথানার প্রয়োজন। এই যন্ত্র উৎপাদনের কারথানাগুলি যেন শিল্প বিস্থাদের দোতলা। অপর পক্ষে সেই যন্ত্র উৎপাদন করতেও কাঁচা মাল লাগে—যেমন লোহা বা ইম্পাত। সেই কাঁচা মাল উৎপাদনের জন্মও আবার কারথানা দরকার। এদের সেই জন্ম বলে মৌলিক শিল্প। এই মৌলিক শিল্পই যেন তিন্তলা।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যাতায়াতের স্থবিধার জন্ম কোনো বিত্তবান মান্তবের মটর গাড়ী কেনবার ইচ্ছা इरप्रष्ट धता याक। रम यार्य रमाकारन। रमथारन अमर्ननी ককে সভ কার্থানা হতে আনীত মট্র গাড়ী আছে। এখন সেই গাড়ী যে কার্থানায় উৎপাদিত হল সেথানে মটর গাড়ির বিভিন্ন অংশ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র দরকার। সেই যন্ত্রের চাহিদা পুরণের জন্ম আর এক শ্রেণীর কারথানা দরকার যেথানে সেই যন্ত্র উৎপাদিত ছবে। আবার দেই যন্ত্র উৎপাদিত করতে ইস্পাতের মত কাঁচা মাল উৎপাদনের। তার জন্ম আবার বিভিন্ন কারণানার দরকার। এই ভাবেই শিল্প বিত্যাদ গড়ে উঠেছে। একের প্রয়োজনে আর এক শিল্প গড়ে উঠেছে, আবার তার প্রয়োজনে আর এক শিল্প গড়ে উঠেছে। বিত্তবান মান্তবের ভোগের জন্ম মটর গাড়ী। মটর গাড়ী উৎপাদনের জন্ম এক শ্রেণীর কারথানা। দেই কার্থানার যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্ম আর এক শ্রেণীর কার্থানা। আবার সেই কার্থানার কাঁচা মাল জোগান দেবার জন্ম ইম্পাতের কার্থানা। স্থতরাং ধাপে ধাপে এই যে শিল্প বিক্তাস গড়ে উঠেছে তার মূলে আছে মান্তবের ভোগে উৎপন্ন পণ্যের ব্যবহার। স্কুতরাং যে ভোগ্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদন হবে তাকে মান্তবের ভোগে লাগান প্রয়োজন। ভোগ্য পণ্য বিপণনই মূল কথা। বিক্রম হলে তবেই শিল্পে যে অর্থবায় করা হয়েছে তা উঠে আদবে। দেহের নিকট যেমন আহার, শিল্পের নিকট তেমন বিপণন একান্ত প্রয়োজনীয়।

এখন এই বিপশন সময়ের সমাধানের আর একটি

উপায় হল ভোগা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা। যেটা করা যায় মাছুষের জীবন ধারণের মান উন্নীত ক'রে। এটা বেশ ভাল বোঝা যায় শিল্পের অনগ্রসর সমাজের বিষয় আলোচনা করলে। এমন অন্তর্নত দেশ আছে যেখানে গ্রামের সাধারণ মাত্র্য পায়ে জুতো পরে না, দেহে উত্তরবাস ধারণ করে না, কেবলমাত্র কটিবাস্ট তার সম্বল। সে দেশের মাল্লয়ের যদি রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তার মনকে উত্তরবাস ব্যবহারে অভ্যস্ত করান যায়, তা হলে কাপড়ের চাহিদা বাডবে। কাজেই বন্দ্র শিল্প বিস্তার লাভ করবে। উত্তরবাস উৎপাদনে সেলাই লাগে। কাজেই দরজির চাহিদা বাড়বে, দেলাই কলের চাহিদা বাড়বে। তার জীবনের মানকে আর একট উন্নত করতে পারলে সে পায়ে জতো পরতে চাইবে। ফলে জতো-শিল্প বিস্থার লাভ করবে। স্থতরাং এই ভাবে জীবনের মাপ উন্নীত করলে ভোগা পণোর চাহিদা বর্দ্ধিত করা যায়। চাহিদা বর্দ্ধিত হলে কারখানায় যে বিপুল পরিমাণে পণাদ্রবা উংপাদন হয় তার বিপণন সহজ হয়ে পড়ে।

শিল্পে অগ্রবর্ত্তী দেশে এই পথেই বিপণন সমস্তা সমা-ধানে চেষ্টা হয়েছে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের ব্যবস্থার যেমন প্রসার হয়েছে,তেমন দেশের মান্তবের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে নৃতন নৃতন পণাদ্রবোর চাহিদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাট্রের মত শিল্পে অগ্রবর্তী দেশে এই ব্যবস্থার প্রয়োগ খুব বেশী রকম হয়েছে। এথানে সাধারণ মান্তবের মধ্যে মূল্যবান ব্যবহার্যা প্রণার ব্যবহার বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। যে কোনো সাধারণ মান্ত্র্য রেডিও,রেফ্রিজারেটার. টেলিভিদন এবং মটর গাড়ীর মালিক হবার স্বপ্ন দেখে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মালিক হয়েও বদে। এই সব মূলাবান জিনিষ কিনতেও বেশী মূলধন লাগে। সাধারণ মান্তুষ তা পাবে কোথার ? তার জন্মও ব্যবস্থা আছে। যারা এই সব মূলবোন পণোর কারবার করে তারা মাসিক কিস্তিতে মূল্য শোধ করবার ব্যবস্থা ক'বে দেয়। সমগ্র মূল্য না দিতে হলে মাসিক আয়ের অংশ কিন্তি শোধের জন্ম বরাদ্দ ক'রে দিয়ে জিনিষ কেনা যায়। কবে মাসিক আয় হতে সঞ্য ক'রে ক'রে মূলধন জমবে তার জন্ম অপেকা করতে হয় না। তার একটা স্থবিধা আছে। এই সব মূল্যবান পণ্য ক্রয় করবার ক্ষমতা অর্জনের অনেক পূর্বেই সেগুলি

ভোগ করবার স্থােগ পাওয়া যায়। কিন্তু তার একটা অস্থ্রবিধাও এদে পড়ে, যে এমন ভাবে ভোগ করে তার ঋণ-শােধের একটা দায়িত্বও বহন করতে হয় এবং মাদিক আয়ের একটা মাাটা অংশ এই কিস্তিবদ্ধ ঋণ শােধে কমে যায়।

এই সূত্রেই শিল্প বিপ্লবের তৃতীয় কুফলটি আত্মপ্রকাশ করে। মামুষের ভোগাপণা উৎপাদনের স্থবিধার জন্মই যম্বের সাহায্যে উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যন্ত্রের জন্য অত্যধিক মূলধন ব্যয় হয় এবং তা পরিশোধের জন্ম নির্ভর করতে হয় অধিক পরিমাণ পণোর ব্যবহারে। সেই কারণে উৎপাদন ব্যবস্থার যন্ত্রীকরণের অবশ্রস্থাবী ফল राय भएए--- भगाम्या यायशास्त्रत मीमाशीन विश्वास्त । এই স্তুত্রেই বিপদ আসে। মামুধের প্রয়োজন মেটাতে আর পণাদ্রবা উৎপাদন হয় না। যে কার্থানায় পণাদ্রবা উৎপাদিত হয় তাকে হাঁচিয়ে রাখতে উৎপাদনের পরিমাণ বৰ্দ্ধিত হতে থাকে এবং মান্তবের তা কেনবার প্রয়োজন থাক বা না থাক, নানা উপায়ে কিনতে মান্তথকে উৎসাহিত করা হয়। নানা চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন প্রচার হয়, কার-বারিরা এসে ধরাধরি করে, ঘরে টাকা না থাকলে ধারে জিনিষ দেওয়া হয়—কত কি। স্বতরাং পণাদ্রব্য ক্রয় আর প্রকৃতি ভোগের জন্ম নয়, যম্মের অস্তিম বজায় রাখবার জন্ম। যেটা ছিল গৌণ, সেটা মুখ্য বস্তুর স্থান অধিকার করে বদে।

এই ভাবে শিল্পে-অগ্রসর দেশে মান্থবের জীবনধারার মান অতাধিক বেড়ে গোলে অবস্থাটা হয়ে পড়ে বেশ শোচনীয়। মান্থবের জীবন রীতিমত সক্ষ্চিত হয়ে পড়ে। মান্থবের কাজ যেন হল উপার্জ্জন করা এবং ভোগ্য-পণ্য ক্রয় করা। প্রক্লত ভোগের প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক পণ্য কিনতে হবে, হাতে টাকা না থাকলে ধারে কিনতে হবে। একথা স্বীকার্য্য যে মান্থবের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্ম থানিক পরিমাণ বৈষয়িক স্থেস্বাচ্ছন্দা দরকার। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সামন্ধত্মের প্রয়োজন আছে। মান্থ্য একটি জটিল সন্তা। তার হদয় আছে, মন আছে, দেহ আছে। তার হদয় মান্থবের দঙ্গে, অন্ত জীবের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। তার মন জাবতে, মৌলিক চিন্তা করতে অবসর নাম।

তার দেহ তার সেই মন সেই বৈদ্যান্তক ধারণ করে। তার ও কিছু স্বাচ্ছন্দার প্রয়োজন আছে বৈকি। তা না হলে হদারবৃত্তি এবং মনোবৃত্তি কাজ করে না। তার শৈশবে মাস্থবের সে স্বাচ্ছন্দা ছিল না। পরে বৈষয়িক সমৃদ্ধির সক্ষে সেটা সম্ভব হয়েছিল। এই বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্মই পণ্যান্তব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা। সহজে পণ্যান্তব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা। সহজে পণ্যান্তব্য উৎপাদনের জন্মই মন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা। কিন্তু মন্ত্রীকরণ যে অর্থ নৈতিক বিক্তাস আনল তার কলে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দার্থ বিধানের পরিবর্ত্তে মন্ত্রের প্রস্তির বাক্ষা। ফলে ভারসাম্য গেল নই হয়ে। হাদ্য-বৃত্তির বামনন-বৃত্তির দাবী ত উপেক্ষিত হলই। সক্ষে সক্ষে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দা বিধানও গৌণ বস্তুতে পরিণত হল। মান্তম যেন উৎস্থানিকত হন মন্ত্রনানবের কাছে। যন্ত্র দানবের জন্মই তার জীবন নিবেদিত। পণান্তব্যের ভারে তার জীবন হয়ে পড়ল বাতিবস্ত।

শিল্প বিপ্লবের ফলে যন্ত্রের আধিপতা স্থাপিত হয়েছিল মান্তবের দেহবল বা পশুবল উৎপাদনের কাজে অপ্রয়ো জনীয় হয়ে পড়েছিল। তবে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়ো জনীয়তা এখনো বর্তমান আছে। কিন্তু যে নীতি ষন্ত্রী করণের জন্ম দায়ী, সেই নীতিই উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন একটি নতন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চলেছে যা যন্ত্রীকরণের কুফলকে আরও বেশী বর্দ্ধিত করবে। তাকে বলা ষায় 'স্বয়ংক্রিয়ণ'। যন্ত্রীকরণের পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিঃ কাজ যথ্নের দারা সম্পাদিত হ্য়, কিন্তু তাদের বিভি: অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্ম এবং অন্য আমুষ্ঠিব কাজের জন্ম মান্তবের বৃদ্ধিশক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র থাকে স্বয়ংক্রিয়ণে তা থাকবে না। বর্তুমান কালে প্রযুক্তি বিত্তা প্রয়োগে বৈত্যাতিক শক্তির সাহাযো এমন বাবস্থা করা যা যাতে এই সংযোগ স্থাপন বা নিয়ন্ত্রণের কাজ আপনা হতে সম্পাদিত হয়। তাই হল স্বয়ংক্রিয়ণের বৈশিষ্ট্য। পণ উৎপাদনে এই নতন পদ্ধতি প্রয়োগ হলে ষন্ত্রীকরণের ৫ कृषन जा निःमल्लार आतु वर्षिण रात। सारकि কারখানা স্থাপন করতে মূলধন খরচ হবে অনেক বেশী উৎপাদনের কাজে মাতুষের সহিত সংযোগ একরক विष्टिन र अप्राप्त जात उर्शामन मकि ज्ञानक त्वर যাবে। ফলে সেই বিপণন সমস্থা আরো কবিষ্ঠিত আকা দেখা দেবে। সেই ভাবী ব্যবস্থা মান্ত্র্যের ভাগো আরও কি হুর্ভোগ আনবে তা কল্পনা করা যায় না।

ষন্ত্রদানবের এই দৌরান্ম্য যে পশ্চিমের মান্তবের নন্ধরে আদেনি তা নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিন বিভার ব্যাপক প্রয়োগ ক'রে বৈষয়িক উন্নতির চরম সীমায় পৌচেছে ঠিক, কিন্তু সে উন্নতি আমেরিকাবাসীর অবিমিশ্র স্থথের কারণ হরনি। পণ্যদ্রের বোঝা তাদের জীবনকে সবিশেষ ভারাক্রান্ত করেছে। যন্ত্রীকরণের এই কুফলের দিকটির প্রতি সে দেশের মনীধীদের দৃষ্টি আরুষ্ট হয়েছে। তার প্রমাণ স্বরূপ 'স্থস্থ সমাজ' শীর্ণক এরিক ফ্রোম লিথিত পুস্তকের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি এই বলেছেন:

"আমাদের পণাদ্রব্য ভোগের রীতির নিশ্চিত ফল হল আমরা তাতে কখনো তুপ্তি পাই না, কারণ আমাদের মধ্যে যে সতা বাস্তব ব্যক্তিটি আছে সেত তা ভোগ করে না। এই ভাবে আমরা আরও পণ্যের জন্ম আরও ভোগের জন্ম একটি ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন বোধ গড়ে তুলি। এ কথা সত্য যে, যে পর্যান্ত দেশের মান্তবের জীবনের মান সম্রান্তভাবে জীবন্যাত্রার স্তরের নীচে থাকবে, সে পর্যান্ত স্বভাবতই অধিক পণ্যন্ত্রব্য ভোগের প্রয়োজন পাকবে। এও সত্য যে মাতৃষ যেমন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত হয়ে মার্জ্জিত কচির থাতা, স্থন্দর কারুকার্য্য, পুস্তক প্রভৃতির প্রয়োজন বোধ করবে—তেমন সঙ্গত কারণে অধিক পণোর প্রয়োজন থাকরে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের পণ্যদ্রব্য ভোগের বাসনা মাল্লয়ের প্রয়োজনের সহিত কোনো সম্পর্ক রাথে না। প্রথম দিকে অধিক পরিমাণে উৎক্লপ্ততর পণ্যন্তব্য ভোগের উদ্দেশ্য ছিল মান্তব্যক বেশী স্থ্য ও তৃপ্তি দেওয়া। পণাদ্র্ব্য ভোগ একটি উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপ ছিল, সে উদ্দেশ্য হল সুথ লাভ। বর্ত্তমানে তা নিজেই উদ্দেশ্যের স্থান দখল ক'রে वरम्ह । প্রয়োজনের অন্তহীন পরিবর্দ্ধন উপার্জনের চেষ্টাকে বর্দ্ধিত করতে বাধ্য করে এবং এই নৃতন প্রয়োজনগুলির উপর এবং যে মাতৃষ ও প্রতিষ্ঠানগুলি তার জোগান দেয় তাদের উপর আমাদের নির্ভরশীল করে।"

यञ्चमानव रव अभन • आश्रम हराय भाग्नरवत जीवनरक

বিড়ম্বিত করনে তার আশকা রবীন্দ্রনাথের মনেও জেগেছিল। তিনিও বলেছেন যে প্রযুক্তি বিছার অতিপ্রয়োগে যথন উংপাদন ব্যবস্থার যন্ত্রীকরণ হয়, তথন আমাদের বৈষয়িক প্রয়োজনবোধ ক্রমবর্দ্ধমান হারে বেড়ে চলে এবং সেই প্রয়োজন দ্র করতে আমাদের কার্য ও সামর্থ্যের ওপর চাপ বৃদ্ধি হয়। ফলে আমাদের বৈষয়িক সঙ্গতি বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু তার জন্ম আমাদের অত্যধিক মৃল্য দিতে হয়। সব থেকে তৃঃথের কথা হল, মান্তবের জীবন হতে অবসর আবার পলাতক হয়। মান্ত্র কেবলমাত্র অর্থনিতিক জীবে পরিণত হয় এবং তার সকল কাজ সকল চেষ্টা অর্থ-উপার্জন ও পণাদ্রব্য ক্রয় ক'রে ভোগের কাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার জীবনের ক্ষেত্র রীতিমত সঙ্গুচিত হয়ে পড়ে। তিনি তাই বলেছেন:

"একই কারণে মনে হয়, বর্ত্তমান সভ্যতা আদিম মনোভাবে ফিরে যাচ্ছে। আমাদের প্রয়োজনগুলো এমন ভীষণ ক্রতগতিতে বেড়ে গিয়েছে যে আত্মসাধনায় দিদ্ধি লাভের অবসর পাই না এবং আত্মসাধনায় বিশ্বাসপ্ত হারিয়ে বসেছি।" (মাত্ত্যের ধর্ম)

তাঁর মতে তার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা যেন আমাদের চারিপাশে এক প্রাচীর তুলে দেয়। ফলে অত্যের সহিত প্রীতির সংযোগ থাকে না, প্রকৃতির সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, উন্নত চিন্তা বা ভাবনার অবকাশ মেলে না। বিশ্ব হতে যেন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, নিজেদের বড় নিঃসঙ্গ বোধ করি। এ যেন বনের পাখীকে খাঁচার মধ্যে পুরে দেবার মত। তাই তিনি বলেছেনঃ

"আমাদের একান্ত জটিল বর্তমান পরিবেশে যাম্বিক শক্তিকে এমন নিপুণভাবে গড়ে তোলা হয় যে ভোগ্য-পণ্য যে হারে উংপাদিত হতে থাকে তা মান্তবের পছন্দ ক'রে ভোগ করবার ক্ষমতার বাহিরে চলে যায় এবং তার প্রক্রতির ও প্রয়োজনের দহিত সহজভাবে সামঞ্জন্ত স্থাপন করতে পারে না।

গ্রীমপ্রধান দেশে উদ্ভিদের বিস্তারের মত পণ্যন্তব্যের এই অসংযত অতিবিস্তার মামুরের জন্ম অবরোধের পরিবেশ স্পষ্টি করে। নীড় হল সরল জিনিষ। তার আকাশের সহিত সহজ সংযোগ আছে; পিঞ্জর জটিল এবং মূল্যবান জিনিষ; যা বাহিরে আছে তা হতে তা অতি বেশী রকম বিচ্ছিন্ন। বস্তুরূপী দৈত্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে এবং চারিদিক হতে নিজেকে আচ্ছন্ন করতে দিয়ে মান্থ নিজের জন্ম জ্বান্তব্যে পিঞ্চর নির্মাণ ক'রে চলেছে।"

(মান্তধের ধর্ম)

এখানে 'পিঞ্জর' এবং 'নীড়' এই পদ ছটির তাংপর্য্য বিশেষ ক'রে হৃদয়ঙ্গম করবার প্রয়োজন আছে। তাঁর প্রযুক্তি বিভার প্রয়োগে উন্নতির থানিক পরিমাণে প্রয়োজন নাই যে তা নয়, বরং মাহুষের অনেক অভাব সহজে দূর করতে সাহায্য করে এবং অবসর এনে দিয়ে তার বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে। সেই রকম পাথীর ও নিশ্চিত আশ্রয়ের জন্ম একটি নীড়ের প্রয়োজন আছে, তা না হলে উন্মুক্ত আকাশে নিরুদ্বেগ চিত্তে উড়ে বেড়াবার স্বযোগ তার মেলে না। নীড় তাই তার স্বাধীনতাকে থর্ক করে না, বরং তা ভোগ করবার স্থবিধা এনে দেয়। কিন্তু সেই পাথীকে যদি পিঞ্রে আবদ্ধ করা হয়, তার আবাদের ব্যবস্থা নিশ্চয় নীড় হতে অনেক ভাল হয় কিন্তু অনস্ত আকাশে স্বাধীন বিচরণের অধিকার হতে ভাকে বঞ্চিত করা হয়। তেমনি মামুখের জীবনকে থানিক পরিমাণ নিরাপদ করতে এবং দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদন শমস্থার অনন্ত জটিলতা, হতে মুক্তি দিতে থানিক পরিমাণ প্রযুক্তি বিভা প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। উংপাদন ব্যবস্থা সহজ হলে যা স্বার বড় লাভ তা হল নানা বুত্তি বিকাশের স্থবিধার জন্ম অবকাশ। কিন্তু যান্ত্রিক শক্তির সংযোগে অত্যধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদ্ন বুদ্ধি হলে তার ৰক্সায় আবাৰ অবসৰ ভেসে চলে যায় এবং মাস্থবেৰ জীবন সঙ্কৃচিত এবং অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই এও একরকম নিজের চারিপাশে পিঞ্জর নির্মাণের সামিল হয়ে দাডায়।

আদলে গোড়াতেই আমাদের একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। আমরা একান্তভাবে কেবল লক্ষীরই সাধনা ক'রে এসেছি। আমরা ভুলে বদে আছি যে, লক্ষী ও সরস্বতীর মধ্যে এক ঘনিষ্ট অবিচেছত সংযোগ আছে। তাঁরা সম্বন্ধে পরস্পারের ভূগিনী এবং উভয়ের মধ্যে এমন প্রীতির সংযোগ যে একজনকে বর্জ্জিত ক'রে অন্তের প্রতিষ্ঠা কারও প্রীতিকর নয়। দৈহিক প্রয়োজনগুলিকে অস্বীকার ক'রে মনোবৃত্তির বা হৃদয়বৃত্তির বিকাশ সম্ভব নয়। অপর ওক্ষে প্রয়োজন থাক বা না থাক কোন দৈহিক ভোগের জন্ত ভোগ্য পণ্য তাহরণ করলে মনে। বৃত্তি বিকাশের অব-কাশ পায় না। শুধু সরম্বতীর দেব। ক'রে তাঁর মন পাওয়া যার না। অপর পক্ষে সরস্বতীকে দূরে রেথে কেবল লক্ষীর উপাদনা তাঁকে রুষ্ট করে। মান্তুধের ইতিহাদে ঠিক **তাই** ঘটেছে। সরস্বতীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'ের আমরা কেবল লক্ষ্মীর উপাদনা করেছি। তাই তিনি রুপ্ত হয়ে অভিশাপ্ দিয়েছেন। দেই জন্মই ত এত বৈধ্য়িক সম্পদ মান্তবের ভোগে এল না, বরং পণা দ্ব্যের এই পাহাড়প্রমাণ সঞ্ম তার জীবনকে গুধু ভারাক্রান্ত করে নি, নিপেশিত কর-বার উপক্রম করেছে।

এই ল্রান্তি সংশোধন করবার এখন কি সময় আসে নি ।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী যে চুই ভগিনী, তাঁদের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেন্ত
এই কথা স্মরণ রেথে আমাদের কি অর্থনৈতিক সমাজনিক্তাসের বাবস্থার পরিবর্তন বিধান প্রয়োজন নয় ?





বোম্বাই শহরের এই ঋতুটাকে একথানা গ্রুপদ গানের মত মনে হয়। এই ঋতু অর্থাৎ বর্ধা।

ধ্বপদের যেমন তিনটে স্তর, প্রথমে আলাপ—মধ্যে গান—অন্তিমে বিস্তার, এখানকার বর্ধারও তাই। প্রথমে মেঘেদের আনাগোনা, তারপর অল্প অল্প বৃষ্টি, একেবারে শৈষ পর্যায়ে যে বর্ষণ তার বিরাম নেই। দিবারাত্রি প্রবলবেগে অবিরত দে ঝরতেই থাকে।

সপ্তাহথানেক হ'ল এখানে বর্ষার প্রথম পর্ব গুরু
ছয়েছে। কদিন আগেও জৈন্টের রোদে পুড়ে পুড়ে
আকাশটা তামাটে হয়েছিল। এমনই অসহাছিল তার দাহ,
থে সেদিকে তাকানো যেত না। তাকালে চোথ ঝলসে
যেত। আজকাল আরব সাগরের লবণাক্ত কালো জল
থেকে মেঘেরা উঠে এসে আকাশটাকে স্মিশ্ব করতে
তিক্ষ করেছে। সমস্ত গ্রীষ্ম জুড়ে সেঁ শুধু জলেছে।

আরব সাগরের মেঘেরা এখন তার সব জালা জুড়িরে দিচ্ছে।

যেদিকে যতদূর তাকানো যায়, মেঘ আর মেঘ।

সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। মনে

হয় এক অদৃশ্য ধুসুরি আকাশময় খুশিমত তুলো ছড়িয়ে

দিয়েছে।

আমি বাঙলা দেশের মাত্রষ। মেঘ দেখলেই আমার মন ময়র হয়ে যার। ইচ্ছা হয় কোনদিকে বেরিয়ে পড়ি। বেরিয়ে আমি পড়িও। শুধু মেঘ দেখেই না, ষে কোন সময় একটু অবকাশ পেলেই ট্রাম-বাস-অফিস-ভিড় আর উচ্চস্বরের হৈ-চৈ দিয়ে ঘেরা নাগরিক জীবনের ছক থেকে উন্ধর্শাদে পালিয়ে যাই। আমার স্বভাবে আর শোণিতে একটা অন্থরে যাযাবর আছে। সবসময় সে আমাকে চঞ্চল করে রাথে।

আজ ছুটির দিন। তুটো সিদ্ধ ডিম, একটা কলা আর কিছু পাঁউক্লটি ঝোলায় পুরে সকালবেলাতেই চার্চগেট স্টেশনে ছুটলাম। ছুটির দিনের একটা মূহূর্তও শহরে থেকে অপচয় করতে আমি রাজী নই।

এখান থেকে একটা ট্রেন ছাড়ে। সোজা সেটা বোরিভিলি পর্যস্ত ষায়। শেষ স্টেশনের একথানা টিকিট কিনে গাড়িতে উঠলাম।

একসময় গাড়ি ছাড়ল। বোদ্বাই শহর পেছনে রেথে ইলেকট্রিক ট্রেন নিমেষে উধাও হ'ল।

শহরের পর বিস্তৃত শহরতলী। সেখানে কল-কারথানা ধোঁায়া-ধুলো। বছরের কোনসময় সেখানে ছুটি নেই। দিবারাত্রি সেথানে ব্যস্তৃতা। দেখতে দেখতে শহরতলীও পেরিয়ে গেলাম।

বোরিভিলিতে যথন পৌছলাম তথন তুপুর। তুপুর হলেও মেঘের জন্ম রোদের তেজ প্রায় নেই বললেই হয়। একটা ঠাণ্ডা ছায়াচ্ছন্নতা চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, আর আছে হাওয়া। আরব সাগরের উচ্ছুসিত তুর্বিনীত বাতাস আমার পিছু পিছু এই বোরিভিলি পর্যন্ত ছুটে এসেছে।

কালেক্টারের হাতে টিক্লিটখানা সঁপে দিয়ে দেটশনের বাইরে এলাম।

স্টেশনের ঠিক বাইরে থেকেই মাঠ গুরু হয়েছে।
মহারাষ্ট্রের অস্তহীন অবাধ মাঠ। চড়াই-উতরাইএ মাঠটা
তরক্ষিত। মাটির রঙ এখানে কালো। এত কালো
যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় সামনের ওটা যেন মাঠ নয়,
একটা বিশাল সমুদ্র তার অগণিত ঢেউ নিয়ে ওখানে স্তব্ধ
হয়ে আছে।

মাটির প্রকৃতি এথানে পাথুরে। লক্ষ বছরের বৃদ্ধ
- আদিম পৃথিবীটা মহারাষ্ট্রের এই প্রাস্তরে রুক্ষ আর কর্কশ
হয়ে রয়েছে।

আমি বাঙলা দেশের মাস্থ। মাঠ বলতেই আমার চোথে একথানা নিবিড় শ্রামলিমার ছবি ভেনে ওঠে। কিন্তু সন্তের আভাষ এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। ছ-চারটে রুগ্ন চেহারার বাবলা আর আমলকি গাছ ছাড়া কঠিন নীরস মাটি থেকে আর কোন উদ্ভিদই মাথা তুলতে পারে নি।

তবু এই প্রান্তরকে আমার ভাল লাগল। এথানে অদীম মুক্তি, এথানে নিঃশন্ধ দীমাহীনতা।

কোন এক মনীধী বলেছেন, মাঝে মাঝে প্রকৃতির মাঝখানে গিয়ে দাঁডিও। আল্লাফুসন্ধান হবে।

আমি তবাষেণী নই। আত্ম-সন্ধানের জন্ত আমার কোন ব্যগ্রতাও নেই। আমি স্বভাব-যাষাবর, স্বভাব-পলাতক। ছুটি-ছাটায় এই যে শহর থেকে পালিয়ে আসি, এ শুধু একটু মৃক্তির থোঁজে। নাগরিক জীবনের থাঁচাটার মধ্যে সারাটা সপ্তাহ প্রায় কদ্ধাস হয়ে থাকি। ছুটির দিনে প্রকৃতির মাঝখানে গিয়ে বুক্ ভরে খাস টেনে বাঁচি।

কথন যে উচু-নীচু চড়াই-উতরাই মাঠটার ওপর দিয়ে ইটতে শুক করেছিলাম, থেয়াল নেই। কতকণ হেঁটে-ছিলাম, তা-ও মনে করতে পারব না।

একটা উচু টিলার কাছে এদে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।
মহারাষ্ট্রের এই প্রান্তরে আমার জন্ত যে এমন একটা বিশ্বয়
অপেক্ষা করছিল আগে জানতে পারি নি।

টিলাটার গা ঘেঁষে বিরাট কম্পাউণ্ড নিয়ে একটা বাড়ি। উচু উচু প্রাচীর তার চারপাশে বেষ্টন করে রয়েছে। প্রাচীরগুলো এত উচু যে বাইরে থেকে ভিতরের কোন অংশই দেখা যায় না। মনে হচ্ছে, মধ্যযুগের কোন। এক তুর্গের সামনে এসে দাড়িয়েছি।

মাঠের মাঝখানে দীমাহীন নির্জনতায় বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। পায়ে পায়ে ধ্ব কাছে এদে পড়লাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। কাছে আসতেই দেখতে পেলাম প্রাচীরের গায়ে অনেকগুলো চতুক্ষোণ টিনের পাত আঁটা আছে। ইংরাজীতে সেগুলোর ওপর লেখা রয়েছে, 'মহুদ্বজাতির প্রবেশ নিষেধ।'

বিমৃঢ়ের মত টিনের পাতের লেখা গুলোর দিকে অনেক-ক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

একসময় বিষ্ট ভাবটা কেটে গেল। মনে হ'ল, এই বাড়িটার ভিতর একটা অগাধ রহস্ত লুকিয়ে আছে। যেমন করে হোক সেটা জানতেই হবে। ছবার আকর্ধনে বাড়িটার অভ্যন্তর আমাকে টানতে লাগল।

স্থির করলাম, ভিতরে চুকবা খুঁজে খুঁজে সদর

দরজাটা বার করলাম। দরজাটা লোহার। ভারী ভারী পালা ছটো ভিতর দিক থেকে বন্ধ। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ডাকতে লাগলাম, 'কে আছেন, দরজা খুলুন।'

ভিত্র থেকে কোন সাড়া এল না।

আবার ডাকলাম, 'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন--'

বাড়ির ভিতরটা এবারও নিরুত্তর। শুধু আমার গলার স্বরটা লোহার দর্বসায় ঘাথেয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

একবার মনে হল, সম্ভবত এই বাড়িতে কেউ থাকে না। পর মুহূর্তেই ভাবলাম, কেউ না থাকলে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকতে পারত না। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে।

অনেক ডাকাডাকি করেও যথন সাড়া পেলাম না তথ্ন ঠিক করলাম দরজা টপকে ভিতরে ঢুকব।

প্রাচীরের তুলনায় দরজাটা খুব বেশি উচ্ নয়। একট্ চেষ্টা করতেই সেটা পেরিয়ে গেলাম।

ভিতরে ঢুকেই আমাকে অবাক হতে হ'ল। ঠিক মাঝথানে প্রকাণ্ড একটা পুকুর। আর সেই পুকুরটাকে বেষ্টন করে রয়েছে সারি সারি অসংখ্য টিনের চালা। সেগুলোর চারপাশ মোটা মোটা তারের জাল দিয়ে ঘেরা।

চালাগুলোর কোনটাতে মূরগী, কোনটাতে পায়রা, কোনটাতে ময়ুর, কোনটাতে হ্রিণ রয়েছে। একটা চালায় বড় কাচের বাক্সে একজোড়া চক্রবোড়া সাপও দেখতে পেলাম। আর একটা চালায় বন-বিড়াল জাতীয় ধূসর রঙের একটা জন্ত ঘূরে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়াও অন্ত চালাগুলোয় এক কি একাধিক প্রাণী রয়েছে তাদের নাম আমি জানি না। মাঝখানের পুকুরটাতে একজোড়া রাজ-হাসের সঙ্গে অসংখ্য পাতিহাঁস চরে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে ছোটখাট চিডিয়াখানা বিশেষ।

যেদিকে তাকাচ্ছি শুধু পশু আর পাথি। কোথাও মাস্বের চিহুমাত্র নেই।

চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাং চোথে পড়ল। পুক্রের ওপারে একটা চালার দামনে একজন প্রোঢ় ভদ্র-লোক দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে আছেন বললে ঠিক বলা হয় না। **খাঁচার ভিতরে একটা চিতাবাঘের বাচ্চা** রয়েছে। ভদ্রলোক **তাকে মাংদের টুকরো খা**ওয়াচ্ছেন।

আন্তে আন্তে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাকলাম, 'শুমুন—'

চমকে ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। আর সেই মুহূর্তে তার সম্পূর্ণ চেহারাটা আমি দেখতে পেলাম।

গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা। মাথার চুল ঈষং তামাটে।
তীক্ষ নাকের ত্ব-পাশে দীর্ঘ উজ্জ্বল চোথ। ভূক ত্টো ঘন
এবং জোড়া। বিস্তৃত বুক, ক্ষীণ কটি এবং ঋজু মেরুদণ্ড।
পরণে ঢোলা পা-জামা ও লম্বা পাঞ্চাবী। পোষাকের
হেরফেরে, তাঁকে একজন অভিজ্ঞাত রোম্যান বলে মনে
হতে পারে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর বিস্ময় কেটে গেল। দৃষ্টিটা একট্ একট্ করে তীক্ষ প্রথর এবং বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। ক্র্ন্ধ উত্তেজিত গলায় ইংরাজীতে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি থু'

থতমত থেয়ে গেলাম। কাঁপা ভীত স্বরে বললাম, আছে, আমি বোদাই থাকি। বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে পড়েছিলাম। এথানে এসে—'

সামার কথা শেষ হ্বার আগেই ভদ্রলোক চিংকার করে উঠলেন, 'এতদ্রে নিরিবিলি মাঠের মাঝখানে পালিয়ে এসেছি। তবু তোমরা সামাকে বিরক্ত করতে সাসভ কেন ? হোয়াই ?'

ভদ্রলোকের ইংরেজী উচ্চারণ বিশুদ্ধ, ভাষাটা ও একেবারে নির্ভুল। রীতিমত শিক্ষিত ব্যক্তি বলেই তাঁকে মনে হয়।

জড়িত ত্রোধ্য স্বরে কি যেন বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না।

ভদ্রলেকে আবার বললেন, 'একটা ব্যাপারে আমি আ\*চর্য হয়ে যাচ্ছি দৃ'

'কী ব্যাপারে ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'তুমি ভেতরে চুকলে কেমন করে? চারপাশে উচু পাঁচিল আর সদর দরজাটাও তো বন্ধ রয়েছে।'

'আজে হাা।'

'তবে গ'

'দরজা টপকে ঢুকে পড়েছি।' আমি বললাম।

কি একটু যেন চিস্তা করলেন ভদ্রলোক। পরক্রণেই বলে উঠলেন, কিন্তু কেন ১

উত্তর দিলাম না।

ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, 'দেওয়ালের গায়ে টিনের পাতাগুলোতে কী লেখা রয়েছে তোমার চোথে পড়েনি ?'

'পডেছে।' এবার জবাব দিলাম।

'আমার এই কম্পাউণ্ডের মধ্যে মান্তবের প্রবেশ নিষেধ। সে কথা আমি স্পষ্ট করে লিখে পাচিলময় লাগিয়ে দিয়েছি। তুমি সেগুলো পড়েছ। তা সত্তেও ঢুকেছ যে ?'

'আজে, খুব কোতৃহল হয়েছিল তাই—-' প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম।

'কিন্তু কোন কোতৃহলই তোমার মিটবে না।' বলেই আমার একটা হাত ধরলেন ভদলোক। তাঁর মৃঠির ভিতর আমার হাতটা যেন ভেঙে গুড়িয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। বৃঝলাম এই বিচিত্র রহস্তময় মাত্রটি ভধুমাত্র স্থানর আর স্থপুক্ষই নন, অসাধারণ শক্তিনমানত।

ভদ্রলোক বললেন, 'চল।' বলেই আমাকে টানতে টানতে সদর দরজাটার কাছে নিয়ে এলেন।

ভিতর দিক থেকে দরজাটার তালা আটকানো ছিল। পাঞ্চাবির পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করে তালা খুল্লেন ভদ্রলোক। তারপর আমার ঘাড় ধরে বাইরে ছুঁড়ে দিতে দিতে বললেন, 'গেট আউট। আর কোনদিন এখানে আসবে না।' বলতে বলতেই দরজার পাল্লাছটোটেনে আবার তালা লাগিয়ে দিলেন।

শক্ত পাথুরে মাটির ওপর ম্থ থ্বড়ে পড়ে গিয়েছিলাম। জামার থানিকটা জারগা ছিড়ে গেছে। কপাল ম্থ এবং বুকের চামড়া ছড়ে গিয়ে জালা করছে। গা ঝাড়তে ঝাড়তে একসময় উঠে দাঁড়ালাম। বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে সেই ভদ্রলোকটির কথা ভাবতে লাগলাম। এমন একটা অস্বাভাবিক মাহ্ম্য জীবনে আর কথনও দেখি নি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, বার বার আমি এথানে আসব। যতদিনই লাগুক এই মাহ্ম্যটার সমস্ত রহস্থ আমাকে জানতে হবে।

পরের ছুটির দিন আবার এলাম। সে-দিনের মতই দ্রজাটা বন্ধ ছিল। কাজেই টপকে ঢ়কতে হল।

আজ আর বাঘের বাচ্চাটাকে মাংস থা ওয়াচ্ছিলেন না ভদ্রলোক। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসেছিলেন। তুটো লেগ-হর্ণ মুরগী থানিকটা দূরে ঝটাপটি হুড়োহুড়ি কর্ছিল। একদৃষ্টে তাদের থেলা দেখছিলেন।

কাছে এদে বললাম, 'আমি এদেছি।'

মুরগী তটোর দিক থেকে চোথ দরিয়ে এনে আমার দিকে তাকালেন ভদলোক। দঙ্গে দঙ্গে প্রায় ফেটে প্ডলেন, 'আবার, আবার তুমি এদেছ!'

কিছু বললাম না।

উত্তেজনায় ভদুলোক উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন, 'সে-দিন না তোমাকে বারণ করে দিয়েছিলাম, কোনদিন এখানে আসবে না—'

একটা উত্তর মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিলাম। সেটা বলার অবকাশ পেলাম না। তার আগেই সেদিনের মত হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে বাড়ির বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

এরপর আমার জেদ বেড়েই চলল। ছুটি পেলেই মহারাষ্ট্রের দেই প্রান্তরে দেই নিঃসঙ্গ বাড়িটার চলে আসি। নিশির ডাকের মত বাড়িটা যেন আমাকে টানতে থাকে। .

আমি আসি। বন্ধ দরজা ডিঙিয়ে ভিতরে চুকি। ঐ পর্যন্তই। মান্থবের সঙ্গ ছেড়ে যে ভদ্রলোক নির্জন প্রান্তরে পশু-পাথিদের রাজ্যে নির্বাসিত হয়ে আছেন তার রহস্ত আর জানা হয় না। আমাকে দেখামাত্র ভদ্রলোক ঘাড় ধরে বাডির বাইরে বার করে দেন।

দেখতে দেখতে বগার দিতীয় পর্ব শুরু হ'ল। ক'দিন আগেও মেঘেদের রঙ ছিল ধবধবে সাদা। হাল্কা তুলোর মত আকাশময় তারা ভেসে বেড়াত। এখন তাদের রঙ এবং প্রকৃতি বদলে গেছে। এখন তারা নিবিড় কালো। ইচ্ছামত ভেসে বেড়াবার চপলতাও তাদের নেই। আরব সাগরের মেঘেরা এখন ভয়ানক গন্ধীর। মহা-রাষ্ট্রের আকাশ জুড়ে তারা স্থির এবং অনড় হয়ে আছে। আন্তকাল প্রায় রোজই অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। ক'দিনের মধ্যেই প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হবে, আকাশ-জ্যোড়া কালো-মেঘে তারই সংকেত রয়েছে।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একদিন দেই বাড়িটায় গিয়ে চুকলাম।. .

পুকুরটার চারধারে বৃত্তাকারে পাথি আর জন্তদের চালাগুলো রয়েছে। তাদের একপাশে একখানা ছোট একতলা বাড়ি। সামনের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলেন ভন্তলোক।

দূর থেকে কেন যেন মনে হ'ল ভদ্রলোক এই চিড়িয়া-থানার অন্ত সব বাসিন্দার মতই একজন। তাঁর স্বতন্ত্র কোন মানবীয় সত্তা নেই।

ষাই হোক, আজকের বৃষ্টিটা বেশ জোরেই নেমেছে। আকাশ থেকে তীরের ফলার মত বড় বড় ফোঁটাগুলো নেমে আসছে।

আমি দৌড়তে লাগলাম। দৌড়তে দৌড়তে ভদ্রলোকের কাছে এসে পড়লাম।

ভদ্রলোক মাথা তুলে তাকালেন। আন্তে আন্তে তাঁর ম্থে একটা জাকুটি ফুটে বেরুল। পরক্ষণেই সেটা মিলিয়ে গোল। হতাশ ভঙ্গি করে তিনি বললেন, 'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। বাস্তবিক আই এাম ডিফিটেড্।'

. অক্ত দিন দেখামাত্র ঘাড় ধরে আমাকে কম্পাউণ্ডের বাইরে বার করে দিয়ে আসেন। আজ কিছুই করলেন না। মনে মনে আশস্তই হলাম।

ভদ্রলোক আবার বলে উঠলেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো।'

কাছেই একট। থালি বেতের চেয়ার পড়ে ছিল।
- তার মধ্যে নিজেকে সঁপে দিলাম।

সমানে বৃষ্টি পড়ছে। মহারাষ্ট্রের আকাশে যত মেঘ ছিল সব যেন গলে গলে ঝারে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'যথনই তুমি আদ গলা ধান্ধা দিয়ে বার করে দি। তা সত্তেও আবার আদ কেন ?'

এতক্ষণে মুথ খুললাম। বললাম, 'প্রথম যেদিন এ বাড়িতে চুকি সেদিনই তো বলেছিলাম—আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক কোতৃহল। সেই কোতৃহল মেটাবার জভে বার বার আদি।'

'কোতৃহল! কোতৃহল!' বার ছই শব্দটা উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুথ দেথে মনে হ'ল, কি একটা চিস্তায় মগ্ন হয়ে গেছেন।

একটু পরেই মগ্ন ভাবটা কেটে গেল। খুব শাস্ত গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'বল, আমার সম্বন্ধে কী জানতে চাও—-'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। মনের মধ্যে পশুগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে একসময় শুরু করলাম, 'এখানে আপনি একাই থাকেন ?'

'একা কোথায় ? এই যে হাঁস-মুরগী-হরিণ-বাঘের বাচ্চা—এরাও তো রয়েছে।'

'না-না, একটু থতমত থেয়ে বললাম, 'মানে, মাহুষ বলতে আপনি একাই—না আর কেউ আছে ?'

'মাহ্ব বলতে আমি একাই। 'কতদিন এথানে আছেন ?' 'তা বছর চোদ্দ-পনের।' 'চোদ্দ-পনের বছর !'

'হাা।' ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'এর মধ্যে এক দিনের জন্মেও এই কম্পাউণ্ডের বাইরে যাই নি।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।'

'কী ?' জিজ্ঞান্থ চোথে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

'অন্ত সব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু থাওয়া-দাওয়া বলে তো একটা ব্যাপার আছে। এই কম্পাউণ্ড থেকে না বেরুলে থাবার দাবার যোগাড় করেন কেমন করে?'

'একটা লোকের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে, প্রতি বৃধ্বার আটা-ময়দা-ভাল-ঘি, হাস-ম্গাঁদের থাবার—এক সপ্তাহের মত থোরাকি দিয়ে দাম নিয়ে যায়। কম্পাউণ্ডের ভেতরে তাকে আমি চুকতে দিই না। সদর দরজা খুলে মালপত্র-গুলো নিয়ে দাম চুকিয়ে ওথান থেকেই হাঁকিয়ে দি।' একটু থেমে কি ভেবে ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'চোদ-

পনের বছরে ঐ লোকটা ছাড়া আর কোন মাছুষ আমি দেখি নি।'

'আচ্ছা---'

'বল।'

'চোদ-পনের বছর তো হাঁস-মুর্গী, থরগোষ, এই সব নিয়ে আছেন। সব সময় এদের সঙ্গ আপনার ভাল লাগে ?'

'নিশ্চয়ই।' অস্বাভাবিক দৃঢ় গলায় ভদ্রলোক বললেন। 'এরা অস্তত মাসুষের মত বিশাস্ঘাতক বেইমান না।'

আমার সায়ুগুলো একদক্ষে চকিত হয়ে উঠল। বৃঝলাম, মাস্থৰ সম্বন্ধে এই ভদ্রলোকটির অভিজ্ঞতা খুব স্বথকর নয়। আরও বৃঝলাম মনের ভিতর একটা অব্যক্ত অবাঙ্ময় যম্বণা আছে তাঁর। সেই যম্বণাটাই তাঁর রহস্তা। শুধোলাম-— মাস্থ্যের সঙ্গ আপনার ভাল লাগে না ১'

নীরস শুদ্ধ স্বরে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'না, একেবারেই না। তুমি দেথ নি বাইরের প্রাচীরে লিথে রেথেছি—'মহুম্মজাতির প্রবেশ নিষেধ '

বললাম 'দেখেছি। কিন্তু কেন আপনি মান্তবের কাছ থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে রেখেছেন প'

'কেন শুনতে চাও ?' হঠাং উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ভদ্ৰলোক।

'চাই।' বেতের চেয়ারটা আরো একটু কাছে টেনে খনিষ্ঠ হয়ে বদলাম।

কিছুক্ষণ চোথ বৃজে রইলেন ভদ্রলোক। আস্তে আক্তে তাঁর মুথের চামড়া কুঁচকে যেতে লাগল। কপালের উপর অনেকগুলো গভীর জটিল রেথা দেখা দিয়েছে। মনে হয়, কেউ যেন ধারালো একটা ছুরি বসিয়ে ইচ্ছামত দাগ কেটেছে। বুঝলাম, একটা নিদাকণ অসহা ভাবনার মধ্যে তিনি এগিয়ে গেছেন।

একসময় চোথ মেললেন ভদ্লোক। তীক্ষ শাণিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শুক্ত করলেন, 'আমার দেশ পোরবন্দরে। জাতিতে আমি গুজরাটি। নাম মগনভাইজী। আমার বাবা গগনভাইজী পোরবন্দরে জমিদার-শ্রেণীর লোক ছিলেন। হাজার বিঘে জমি ছিল আমাদের। দেশে প্রকাণ্ড একথানা বাড়ি ছিল। বাড়িটার স্থাপতা-রীতিতে প্রচুর গথিক প্রভাব ছিল। বাবা ছিলেন খুবই

দৌথিন প্রকৃতির মান্তব। বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসের 'লন্' বানিয়েছিলেন। 'লন্টার মাঝথানে একটা ফোয়ারা সবসময় উচ্ছুসিত হয়ে থাকত। ফোয়ারাটাকে ঘিরে মরস্থী ফুলের বাগান ছিল। সবুজ মাঠটার চারপাশে পাথরের অজস্র মূর্তি ছিল। এতো গেল বাড়ি আর জমির কথা। এসব ছাড়া ছিল থান পাচেক লরী, পাঁচিশটা মোষের গাড়ি আর তুটো মোটর সাইকেল।'

বলতে বলতে মগনভাইজী থামলেন। আমার দিক থেকে চোথ ফিরিয়ে সামনের পুকুরটার দিকে তাকালেন। ঝরঝর করে অবিরাম জল ঝরছে। অনেকক্ষণ বৃষ্টির শক্ত ভনলেন তিনি। তারপর একসময় আরম্ভ করলেন, 'আমরা কিন্তু পোরবন্দরে থাকতাম না।'

'কোথার পাকতেন তা হলে ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'বাবার সঙ্গে আমি বোধাইতে থাকতাম। বোধাইতে
জাভেরি বাজারে বাবার জহরতের বাবদা ছিল। বোধাইতে
আমাদের বাড়ি ছিল না। ইচ্ছা করলে বাবা একথানা
বাড়ি কিনতে পারতেন। কিন্তু কেনেন নি। মালাবার
হিলদে স্থাট ভাড়া করে আমরা ছ-জনে থাকতাম।'

'আপনারা ত্-জনে মানে ?' আবার প্রশ্ন করলাম। 'বাবা আর আমি।'

'আপনার মা কোথার থাকতেন ?'

'মাকে আমি দেখিনি। গুনেছি আমার জন্মের পরেই তিনি মারা গেছেন।'

'আপনার। তে। বোদাইতে থাকতেন। আপনাদের পোরবন্দরের বাড়ি আর সম্পত্তিকে দেখাশোনা করত ?'

মগনভাইজী বললেন, 'আমার কাকা।'
 আমি আর কিছু জিজ্ঞাদা ক'রলাম না.।'

মগনভাইজী বৃষ্টির দিক থেকে চোথ ফেরান নি।

সেদিকে তাকিয়ে থেকেই বলতে লাগলেন, 'অর্থবান বাপের
একমাত্র দস্তান আমি। ব্যুতেই পার—প্রচুর আদরে মাহ্র্র্য হয়েছি। যথন যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। কোনদিন
কোন ব্যাপারে আমাকে বিমুথ হতে হয় নি। অবশ্র অক্ত
দব বড়লোকের ছেলের মত আমি ছিলাম না। আমার
প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকমের। কোনদিন কোন অসঙ্গত্ত
বদথেয়ালে আমি পয়সা ওড়াই নি। ছাত্র হিসাবে আমি
ভালই ছিলাম। স্থুলের টীচারেরা, কলেজ এবং ম্বিভার্যাদির

অধ্যাপকরা বলতেন, 'জুয়েল!' মাজ্যকে নানারকম নেশার প্রায়। কেউ মদে, কেউ বা মেয়েমাজ্যে ডুবে যায়। আমার নেশা ছিল বই। দিবারাত্রি লেখাপড়ায় মগ্ন হয়ে থাকতাম।'

মগনলালজী আর একবার চুপ করলেন। এদিকে বৃষ্টি থেমে এসেছে। মেঘ এথনও সম্পূর্ণ কেটে যায় নি। আকাশের রঙ তরল সীসার মত। আত্মবিশ্বতির মত আনেকক্ষণ সেদিকে তাকিন্তা রইলেন তিনি। একসময় আমার দিকে মুথ ফিরিয়ে বলে উঠলেন, দর্শন নিয়ে এম-এ পাশ করেছিলাম। ফার্ফি ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিলাম। বাবার ইচ্ছা ছিল, এম-এ পাশ করার পর আমি তাঁর জহরতের ব্যবসায় বসব। আমার ইচ্ছা ছিল অধ্যাপনা করব। কিন্তু বাবার বা আমার, কারো ইচ্ছাই পূর্ণ হল না।

'কেন ?' ানজের অজ্ঞাতসারে প্রশ্ন করে বদলাম।

'হঠাং বাবা মারা গেলেন।' মগনলালজী বলতে লাগলেন, 'বাস্তব্দৃদ্ধি আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। জীবন দম্পর্কে আমার যেটুকু জ্ঞান তার দবই ছিল অধীত। এত-কাল লেথাপড়া নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। আর কোনদিকে নজর দেবার প্রয়োজন হয় নি। বাবার মৃত্যুর পর দিশাহার। হয়ে পড়লাম। জহরতের ব্যবদা, পোরবন্দরের সম্পত্তি—এদব নিয়ে কী করব, বৢয়ে উঠতে পারছিলাম না। অক্ল সমুদ্রে দাঁতার-না-জানা মাস্তবের যে অবস্থা হয়, আমার তথন দেই অবস্থা।'

আমি চুপ করে রইলাম।

মগনলাল জী আবার আরম্ভ করলেন, 'ভেবে ভেবে আমি যথন অন্থির, সেই সময় কাকার কথা মনে পড়ল। সেই কাকা—যে আমাদের পোরবন্দরের সম্পত্তি দেখাশোনা করত। ভাবলাম তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করব। বাবার মৃত্যুর দিন চারেক পরেই জহরতের দোকান বন্ধ করে পোরবন্দরে রওনা হলাম। কিন্তু তথন কি জানতাম পোরবন্দরে আমার জন্তে এত বড় একটা বিশ্বয় অপেক্ষা করছে!'

অর্থকুট স্বরে বললাম, 'কী বিস্ময় ?'

'পোরবন্দরের বাড়িতে যথন পৌছলাম তর্থন বিকেল। বাবার মৃত্যুর এবং আমার আগার থবর আগেই টেলিগ্রাম

করে কাকাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। গাড়ি থেকে নামতেই দেথি ফটকের কাছে কাকা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই কাকা এগিয়ে এল। তার মুখেচোথে ভাইয়ের শোকের চিহ্নাত্র নেই। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর শুষ নিরুদ্ধাস গলায় বলে উঠল, 'এ বাড়িতে তুমি চুকতে পাবে না।' চমকে উঠলাম। বাবা বেঁচে থাকতে যথনই এ বাড়িতে এসেছি আমাকে নিয়ে কাকা উৎসব শুরু করে দিয়েছে । আমার প্রতি তার স্নেহের অন্ত ছিল না। যে কটা দিন থাকতাম আমাকে নিয়ে যে কী কয়বে ঠিক করে উঠতে পারত না কাকা। সেই স্নেহপ্রবণ মান্ত্রটা বাবার মৃত্যুর চারদিনের মধ্যে এত বদলে গেল কেমন করে? সব কিছু কেমন ষেন অবিশাস্ত মনে হতে লাগল আমার। যাই হোক. চিংকার করে উঠলাম, 'এ বাড়িতে চুকতে পাব না কেন গ' কাকা বলল, ঢুকবার অধিকার নেই, তাই।' অনেকক্ষণ বিমৃঢ়ের মত তাকিয়ে রইলাম। তারপর ভীত স্ববে বল্লাম, 'কেন ү' কাক। বলল, 'বোদাই ফিরে যাও। দেখানে তোমার নামে উকিলের চিঠি দিয়েছি। সেটা পডলেই সব বঝতে পারবে।' আমায় পায়ের তলায় যেন মাটির আশ্র নেই, দেহে কিংবা মনে কোন চেতনা সেই। অহুভৃতিণুন্ত জডের মত আমি বোদাই ফিরে এলাম।' এই পর্যন্ত বলে गगननानु भागतन्। (त्र शानिक हो मगग (करहे (भन। তিনি চূপ করেই রইলেন।

আমি তাঁকে শ্বরণ করিয়ে দিলাম, 'বোদাই এসে উকিলের চিঠিটা পেয়েছিলেন তো গ'

মগনলালজী চকিত হয়ে উঠলেন। আন্তে আন্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'পেয়েছিলাম।'

'কী ছিল তাতে ?'

'ছিল আমার সর্বনাশের থবর। উকিল মারকত কাক। জানিয়েছে—বাবার বাড়ি-জমি-সপ্রি আর জাভেরি বাজারের জহরতের দোকানে আমার কোন অধিকার নেই।'

'কারণ ?'

'কারণ, আমি নাকি আমার বাবার বৈধ সন্তান নই। আমার মা আমার বাবার বিবাহিতা দ্বী নন। কাজেই বাবার সম্পত্তিতে আমার আইনসঙ্গত কোন দাবী থাকতে পারে না। আমি যেন এক কাপড়ে সব ছেড়ে চলে যাই।
চিঠিটা পড়তে পড়তে আমি যেন উন্নাদ হয়ে গেলাম। মনে
হ'ল, হৃদপিওটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। স্থির ক্রলাম,
কাকার সঙ্গে 'কেস্' করব।' বলতে মগনলালজী উত্তেজিত
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

চুপচাপ মুথ বুঁজে আমি শুনে যেতে লাগলাম।

মগনলালজী থামেন নি, 'বাবার অর্থের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। 'কেস্' করে প্রমাণ করতে চেয়ে-ছিলাম, আমি অবৈধ সন্তান নই। সত্যিই আমি অবৈধ সন্তান না। যদি হতাম নিশ্চয়ই কথনও না কথনও কারে। না কারো কথায় বা ব্যবহারে টের প্রতাম। অবৈধ জীবন হচ্ছে পারার ঘায়ের মত। তার প্রিচয় কিছুতেই লুকিয়ে রাথা ধায় না।'

'কেদে কী হ'ল ?' আমি ওধোলাম।

'টাকা দিয়ে অনেক সাক্ষীসাবৃদ জোগাড় করল কাকা। তাদের জোরে মিথাাকে সে সত্য করল। ফল হ'ল কী? মান্তবের চোথে আমি নির্থক হংয় গেলাম। স্বাই আমাকে ঘণা করতে লাগল। জীবনটা আমা। কাছে ছংস্বপ্লের মত মনে হ'ল। পৃথিবীটা একেবারে শৃন্ত হয়ে গেল। জন্মপরিচয়ের মিথ্যা গ্রানি একটা নিষ্ঠ্য ব্যাধের মত আমার পিছু পিছু ছুটতে লাগল।' বলতে বলতে মগনলালজীর ঘাড় ভেঙে যেন মূলে পড়ল।

প্র মৃহর্তে আমার যে কী বলা উচিত—ঠিক করে উঠতে পারলাম না।

মগনলালজী দিস ফিস করে বলতে লাগলেন, 'এত বড় পৃথিবীতে আমার জন্তে এতটুকু স্থান নেই। আমি হের, মুণ্য। জগতের চোথে আমি দৃষিত আবর্জনামাত্র। কোণায় যাব, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। কে আমাকে ছ-ছাত বাড়িয়ে কাছে টানবে, এই সব ভেবে ভেবে যথন আমি পাগলের মত হয়ে গেছি সেই সময় ডালিনার কথা মনে পড়ল।'

'ডালিনা কে ?'

'এক পাশী ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিন্টের মেরে। আমরা সহপাঠী ছিলাম। এক সঙ্গে এম-এ পাশ করেছি। আমরা সহপাঠী, এটুক্ বললে যথেষ্ট বলা হয় না। আমরা পরস্পারের অন্তরাগী ছিলাম। ডালিনাকে নিজের জীবনের অবিচ্ছেত অংশ বলেই ভাবতাম। আমার সম্বন্ধে ডালিনার মনোভাবও তাই। আমরা বিয়ে করব, এই বোঝাপড়াটুকু পরক্ষরের মধ্যে ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল, এই তঃসময়ে সে পাশে এসে দাঁড়াবে। ডালিনা মডার্গ শিক্ষিত মেয়ে। তার সক্ষেকথায়বার্তার ষেটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হয়েছে জন্ম পরিচয়্ম সম্বন্ধে অহতুক কুসংস্কার তার নেই। আমার ব্যক্তি পরিচয়টাকে নিশ্চয়ই সে মর্যাদা দেবে। কিন্তু—'

'কী ?'

'ভালিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'সম্পত্তির লোভে কাকা তো আমাকে 'অবৈধ সন্তান' প্রমাণ করে দিল। তুমি এসব বিশ্বাস কর ?' ডালিনা বলল, 'তোমার কাকা তোমার বাবার আপন ভাই, নিশ্চয়ই দে সমস্ত থবর রাথে। তোমার জন্মের মধ্যে কোন গলদ না থাকলে তার সাধা কি যে কেসে জেতে!' শিউরে উঠলাম। ভালিনা আবার বলল, আমার বাবার ইচ্ছা নয় এরকম অবস্থায় তোমার দঙ্গে আর মেলামেশা করি।' বৃক্ষলাম, ভালিনা তার বাবার দোহাই দিয়ে নিজের মনোভাবটাই বাক্ত করছে। আরও বৃক্ষলাম, যত আধুনিকা যত শিক্ষিতাই হোক, জন্ম পরিচয় সম্বন্ধে সেই পুরনো সংস্থারটা দে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই করুণাহীন পৃথিবীতে ভালিনাই ছিল আমার শেষ আপ্রমান শেষ ভরসা আমার হারিয়ে গেল। একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে গেলাম।'

আমি কিছু বলনাম না। একদৃষ্টে মগনলালজী নামে এই প্রোঢ় যন্ত্রণাবিদ্ধ মান্ত্রটির দিকে শুধু তাকিয়ে আছি।

মগনলালজী আবার আরম্ভ করলেন, 'ভালিনার কাছে আঘাত পেয়ে স্থির করলাম, বোদাইতে আর থাকব না। ধেদিকে ত্-চোথ যায় চলে ধাব। বছর কয়েক ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু শান্তি পেলাম না। যথনই কোন মালুবের সংস্পর্শে গেছি, কোন না কোন ভাবে তার। আমাকে প্রতারণা করেছে। শেষ পর্যন্ত আবার বোদাইতে কিরে এলাম।'

'তারপর ?' অফুট গলায় বললাম।

'তারপর আর কি।' মগনলালজী বললেন, 'বাবা আমার নামে হাজার পৃঞ্চাশেক টাকা বাাঙ্গে রেথেছিলেন। তার থেকে হাজার দশেক টাকা মামলা আর নানা জায়গায় ঘোরায় থরচ হয়েছে। বাকি টাকা তুলে বোরিভিলিতে এনে এই বাড়ি করেছি। যে মান্থবেরা সারা জীবন আমাকে প্রতারণা করল তাদের দঙ্গ চিরকালের জন্ম ত্যাগ করেছি। পশুপাথিরাই এখন আমার দঙ্গী, সহচর, বান্ধব। আমার বাড়ির মধ্যে কোন মান্থকে ডুকতে দিই না।

্ মগনলালজী বেতের চেয়ারটা আরো কাছে টেনে বসলেন। গুধোলেন, আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতৃহল মিটল ?

আমি জনাব দেবার আগেই মগনলালজী আবার বলে উঠলেন, 'সবই তে৷ শুনলে, এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও—'

'কী প্রশ্ন' আমি নড়েচড়ে বদলাম।

'আমার কাকা, ডালিনা—এরা সব মান্ত্র। এই মান্তবদের একজন হয়ে আমার বাড়িতে ঢোকার কোন অধিকার তোমার আছে কী ?' মগনলালজীর গলাট। রুচ, রুক্ষ, এবং কর্কশ শোনাল।

তার প্রশ্নের উত্তরটা আমার জানা ছিল। কিন্তু দেবা। অবকাশ পেলাম না।

বৃষ্টিটা মাঝথানে একটু কমে আবার প্রবলবেগে ভক হয়েছে। তার মধোই আমার ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বার করে দদর দরজায় তাল। লাগিয়ে দিলেন মগনলালজী।

# ভারতবর্ষ

### কুমুদরঞ্জন মল্লিক

١

'তুমি এলে স্থা সম মম জীবনে'—
লাবণ্য যে ধরে নাক দেহে ও মনে।
তোমার স্নেহ ভালবাস:—
বাড়িয়ে দিলে আমার আশা
ভরে দিলে বুক যে আমার সোনার স্থপনে।

₹

আমার স্থ্বন রাঙিয়ে দিলে প্রথম তুমি গো—
অন্ধরাগে নৃতন হল আকাশ সূমি গো।
অতীত এবং ভবিষ্যতে—
এনে দিলে স্মরণ পথে
এনে দিলে প্রথম আবাঢ় কি মৌশুমী গো।

(2)

তোমায় নিয়ে কাট্লো অধেক শতালী যে হায়। কত ভাব ও রঙের ঢেউ যে লাগলো তোমার গার। তোমার গন্ধ অধিবাদে—

আমার বাঁশীর সাড়া আসে

তোমার দেওগা দই হলুদের ফোঁটাই শোভা পায়

8

তোমার সাথে আছি এবং রইবো মিশে আমি কালজগ্নী এ ভালবাদা—তোমাগ্ন প্রণমামি। আমার এ স্থর তোমার স্করে ঝন্ধারিবে নিকট দূরে, মোর শিরে এই পদ্ম হস্ত—কিরীট চেয়ে দামী।

¢

মনে বেগো, ভুল না গো এ ভিক্ষাট চাই

থাবার আমার সময়' হল—অধিক দেরী নাই।

নব জলধরের সনে,

আসবো তব এ অঙ্গনে

জাগছে মনে নীলোংপলের পূজার আকাক্ষাই।

# পঞ্চাশ বংসর পূর্বের "ভারতবর্ষ"-র প্রথম সংখ্যায় প্রতিষ্ঠাত। হিজেজলালের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল তাই উদ্ধৃত করা হল এই সংখ্যাতেও।

—সম্পাদক

# জীবন কথা

### প্রসাদদাস (ग। शामो

স্থিজেক্সলাল, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ রুক্ষচন্দ্র রায়ের প্রতিভা ও আশ্চর্য্য মেনা আজি তাহাকে এই বংশধরগণের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সপ্তপুত্রের উচ্চ পদবীতে উন্নীত করিয়াছে। আমনা আপাততঃ

মধ্যে সকলের ছোট। তাহার একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। নাম মালতী। মালতীকে দিজেন্দ্র বড়ই স্নেহ করিতেন।

১২৭০ বঙ্গাদের ৪ঠা আবণ ক্ষনগরে বাংস্থা গোত্রীয় বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ বংশে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। ইংগ্রা দিদ্ধশ্রোত্রীয়। দ্বিজেন্দ্রের পিতা একজন শিক্ষিত, মার্জ্জিতক্রচি, সচ্চরিত্র, সত্যপ্রিয়, উদারচিত্ত, স্বন্থদ্রঞ্জন, এবং স্থকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত একথানি ক্ষুদ্র সঙ্গীত-প্রুক, তাঁহার আয়ুজীবনকাহিনী ও ক্ষিতী শ-বং শা ব লী প্রকাশিত হইয়াছিল। ভদীনবন্ধু মিত্রের গ্রম্থে তাঁহার উল্লেখ আছে। উক্ত মিত্রজ মহাশয়, মহাত্মা ভ্রামতন্থ লাহিড়ী, বিভাসাগর মহাশয় প্রস্তৃতি মহোদয়গণ তাঁহার পরম স্বন্ধদ ছিলেন।

ছিজেন্দ্রলাল পিতৃগুণ সম্বের সম্পূর্ণ অধিকারী হইরাছিলেন। তিনি যে কেবল পিতার গুণগ্রাম পাইরাই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। পিতৃগুণ সম্বের চরমোংকর্ষ ত তাঁহাতে পরিফ্টুট ছিলই, অধিকন্ধ তাঁহার বিশ্ব-বিমোহিনী





তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন বুবান্ত লিখিয়া ক্রমশঃ তাঁহার গুণ-সমূহের ও শক্তির পরিচয় দিব। বাল্যকালে দ্বিজেন্দ্র অতিশয় রুগ্ন ছিলেন। ক্লফনগরের Anglo Vernacular School হইতে এন্টান্স প্রীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্রমশঃ গোরবের সহিত এফ-এ, বি-এ এবং ১৮৪৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজীতে অনাসে প্রথম বিভাগে এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ছাপরা জেলায় রেভেলগঞ্জে প্রথম শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হন। তথন তাঁহার শরীর অস্তম্ব ছিল, এবং তাঁহার এক ভাতা তথায় কর্ম করিতেন। বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তথায় গিয়া এই কর্মে প্রবৃত্ত হন। তুই এক মাসের মধ্যেই সরকার বাহাত্বর হইতে এই মর্মে পত্র পান যে, যিনি এম-এ পরীক্ষার প্রথম হইয়াছিলেন, তিনি ইংল্ডে যাইতে অনিচ্ছুক, অতএব দিজেন্দ্রলাল দেই বৃত্তি লইয়া ধাইতে প্রস্তুত আছেন কি না ? দ্বিজেন্দ্র পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি অমুমতি দেন। তখন সরকারি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, ইংলত্তে গিয়া দিদেষ্টার কালেজ হইতে ক্লবি-

### াষজেজলাল ও তাহার পুত্র প্রাদলীপকুমার রায় ও কলা প্রীমতী মারা দেবী।

বিভার পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পরীক্ষায় উক্তার্ণ হইয়া F. R. A. S. উপাধি লাভ পূর্দক দেশে ফিরিয়া আদেন। ১৮৮৭ এপ্রিল (বৈশাথ) মাদে কলিকাতার স্বনামথ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পরম রূপবতী জ্যেষ্ঠাকলা শ্রীমতী স্থরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাদের দাম্পত্য-জীবন বড়ই স্থথের হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের চক্ষে এত স্থথ সইল না।"

বিবাহের অব্যবহিত পর্কেই ইং ১৮৮৬ সালের ২৫এ ডিদেশ্ব তারিখে সরকারি চাকরি পাইয়া তাঁহাকে দেণ্টাল প্রভিন্সে সার্ভে ও সেট্লমেন্টের কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য যাইতে হয়। তংপরে ১৮৮৭ সালের ২১এ সেপ্টেম্বরে মজ্ঞফরপুরে বদলি হন। তংকালে তিনি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত থাকায়, ১৮৮৭ সালের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখে বিনাবেতনে ছুটী লইতে বাধ্য হন। এই সময় দিজেন্দ্র মঙ্গেরে তাঁহার দাদাশশুর ( সুরবালার মাতামহ) স্বনাম্থ্যাত ডাক্তার বিহারীলাল ভাতৃড়ীর নিকট চিকিংসার্থ বাস করেন। রোগমুক্ত হইয়া ১৮৮৮ সালের ১লা জান্তয়ারি পুনর্কার কার্যো ফিরিয়া যান, এবং বনেলী ও শ্রীনগর স্টেটের সহকারী সেটল্মেণ্ট অফিসার হইয়া মৃঙ্গের ফোর্টের ৫নং বাঙ্গলায় বাস করেন। তৎপরে স্থজামুটার সেটুল্মেণ্ট কার্য্যে মেদিনীপুরে বদলি হন। ১৮৯৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ডেপ্রটী ম্যাজিফ্টের পদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দিনাজপুর ষাইতে হয়। ১৮৯৪ দালের ১৮ই আগষ্ট তিনি আবকারি বিভাগের প্রথম ইনম্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ সালের ১৭ই মার্চ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ এবং কৃষি বিভাগের महकाती जित्तकुरतत अरम नियुक्त इन। ১৯०० मार्लित ১৩ই অক্টোবর আবকারি বিভাগের কমিশনারের সহকারী পদ প্রাপ্ত হন এবং ঐ বংসর ১৩ই নভেম্বর পুনর্বার আবকারি ইনস্পেক্টরের পদে ফিরিয়া আসেন। এই সময় অর্থাৎ ১৩১০ বঙ্গান্দের অগ্রহায়ণ মাদে (২৯এ নভেম্বর ১৯০৩) তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তথন দ্বিজেন্দ্রলাল সরকারি কার্যো বিদেশে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া এই

দারুণ শোকে অধীর হইয়া কিছুদিনের জন্ম অবদর গ্রহণ করিতে সম্বল্প করেন, কিন্তু তাহার উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁহাকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অন্তরোধ করেন। তথন তাঁহার একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার (মণ্ট্র) ও একমাত্র কল্যা মায়াদেবী নিতান্ত শিশু; স্থতরাং তাহা-দিগকে ছাডিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে অসমত হওয়ায় ১৯০৫ খ্রী: অদের ৭ই নভেম্বর পুনর্মার ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া খুলনায় বদলি হন, এবং পরে অল্লদিনের মধ্যেই বহরমপুরে এবং গ্যায় বদলি হইয়া কিছুদিন তথায় কার্য্য করিবার পর ১৯০৮ শালের ২৮এ জান্তয়ারি ১৫ মাদের জন্য অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতায় "স্থর-ধাম" নামক বাটী নিশ্মাণ করাইয়া তাহাতে বাদ করেন। পরে ১৯০৯ সালের ২৮এ এপ্রিল ২৪ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর হন। তথা হইতে ১৯১২ সালের জান্তগারি মাদে বাকুড়ায় বদলি হইয়া ৩ মাদকাল দেথানে থাকার পর মুঙ্গেরে বৃদলি হইবার সময় কলিকাতায় আসিয়া অম্বস্থ হন এবং মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ ক্যালভার্টের চিকিংসাধীন থাকেন। এক বংসর অবসর গ্রহণ করিয়াও স্বকার্যো পুনঃপ্রবৃত্ত হইবার সামর্থা না হওয়ায়, ১৯১৩ সালের ২২এ মার্চ্চ কার্যা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার পর ছুই মাদও অতিবাহিত হয় নাই। গত ৩রা জৈ। ১৭ই মে) শনিবার অপরাহ বেলা ৫টার কিছু পূর্ব্বেই সাংঘাতিক সংগ্রাস রোগে আক্রান্ত হইয়া স্থরধামে জ্ঞানশৃত্য হন। রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটের সময় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গকে কাদাইয়া স্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন। আর ফিরিবেন না।

শৈশবে, অর্থাং যথন দিজেন্দ্রের বয়ঃক্রম ১৪ বংসর মাত্র, ক্ষণনগর স্থুলের দিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় তিনি আর্য্যগাথা প্রথমভাগ লেথেন। ইহা কয়েকটি গানের সমষ্টি মাত্র। তাহার পর, সম্ভবতঃ অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকায়, আর কিছু লিখিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে বাস কালে ইংরেজিতে Lyrics of Ind. নামক একথানি কবিতা পুস্তুক রচনা করেন। Edwin Arnold সাহেব এথানির বিস্তুর প্রশংসা করেন, এমন কি, তিনি বলেন মে, মদি ইহাতে গ্রন্থকারের নাম না থাকিত, তাহা

र्हेल, हेहा (य हें: दिखंद दिशा नय, जारा नुका याहेज না। ইংলণ্ডে ইনি ইংরেজি সঙ্গীতবিতা শিক্ষা করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া আহীয়-স্বন্ধন কর্ত্তক প্রকাশ্র ভাবে সমাজে গৃহীত না হইতে পারার, অভিমান-ভরে তীব্র ভাষায় 'একঘরে' নামক পুস্তক লেখেন। ইহার সমস্ত উক্তি সতা হইলেও ভাষার তীব্রতা দোষে স্বজনবর্গ কিছু বিরক্ত হন। তংপরে ক্রমে কবির হাস্ত রদের পরিচয় পাওয়া যায়। "আর্যাগাণা" (২য় ভাগ) প্রকাশিত হওয়ার পর, হাস্ত-রসাত্মক নাটক "বিরহ" প্রকাশিত এবং ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। "কল্কি অবতার", "প্রায়শ্চিত্র" ("বহুত আচ্ছা" নামে ক্লাসিকে অভিনীত ), "ব্ৰাহস্পৰ্ণ", "পাষাণী", "তারাবাই" ও "দীতা" নাটক, এবং "আষাঢ়ে", নামক হাস্তরদের কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ অদে "Crops of Bengal" নামক কৃষিবিতা বিষয়ক ইংরেজি পুস্তক প্রকাশিত হয়। কবি প্রগীত "প্রতাপদিংহ" নামক নাটকই নাট্য-জগতে তাঁহার যশোরাশি বিস্তার করে। ষ্টার ও মিনার্ভা, উভর রঙ্গমঞ্ছেই উহা বহুদিন ধরিয়া অভিনীত ক্রমারয়ে "তুর্গাদাস", "সুরজাহান", হইয়াছে, পরে পতন", "সোৱাব ৱোস্তাম", "দাজাহান", "মেবার "চক্রগুপ্ত", "পুনর্জন্ম", "পরপারে" ও 'আনন্দ বিদায়' নাটক; "মন্দ্ৰ", "আলেণ্য" ও "ত্ৰিবেণী" খণ্ডকাব্য এবং "Le.sons in English" শিশুপাঠা পুস্তক প্রকাশিত হয়। অপ্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে 'ভীম' মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু অজাপি প্রকাশিত হয় নাই, আরও কয়েকথানি লিখিত আছে। এতদ্বির, বিস্তর প্রবন্ধ মাসিক-পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি স্বতম্বভাবে "চিন্তা ও কল্পনা" নামে মুদ্রিত হইতেছিল। কবিরচিত 'আমার CHM'. ভাষা', সমাট সপ্তম এছওঃার্ডের মৃত্যুতে 'শোক-গীতি' প্রভৃতি কয়েকটি গান অমৃগা। উল্লিখিত গ্রন্থ ও গীতাবলী, কবিকীটি ভারতে চিরকাল অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

ধিজেন্দ্রলালের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে তিনটি অতি শৈশবেই প্রাণতাাগ করে। এক্ষণে ছুইটি মাত্র রাথিয়া তিনি ইহধাম তাাগ করিয়াছেন। জোঠ দিলীপকুমার রায় মন্ট্র ১৮৯৭ সালের ২২এ জান্তয়ারি অপরাফ ও ঘটিকার সময় জন্মগ্রহণ করে। এ বংসর মন্ট্র মাাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছে এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে। দিজেন্দ্রলালের মৃত্যুকালের শেষ কথা—"মন্ট্র"; তাহার পর আর তিনি কোন কথা কহেন নাই। কনিষ্ঠা কন্তা মায়া ১৮৯৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রাতে জন্মগ্রহণ করে। মায়া তাহার মাতার লায় স্থলরী, এবং অত্যক্ত শাস্ত প্রকৃতি। জগদীশব কবির হৃদয়ের ধন এই ছুইটি রত্নকে দীর্ঘজীবী কর্মন। বাছারা অতি শৈশবে মাতৃহারা হইয়াছিল, কিন্তু স্নেহশীল পিতা তাহাদের পিতামাতা উভয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভগবান সেই পিতাকে হরণ করিয়া তাহা-দিগকে অক্ল সাগরে ভাসাইয়াছেন। তাহাদের মুখ দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়।

# षायादज्ब वरे श्रथम जिवदम

## অধ্যাপক ঐতগাবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

জন্ম তোমার মহামনীধার অস্তরতলে দে একদিন,

ধঙ্গবাণীর কুঞ্জবিতানে শিহরণ তোলে মল্যানিল;

দ্র ছায়াপথে তারকার দীপ বাজাইল যেন আলোক-বীণ

অনাগত কোন দিনেকের লাগি' পুলকে আকুল গাহে

নিথিল।

বঙ্গ-ভারতী-অঙ্গন-তলে তুমি দেখা দিলে নবজাতক,
পূর্ব্ব-অচলে তক্ষণ তপন ললাটে আঁকিল শুভ আশিদ্;
কাস্ত, উজল দরশনে তব তৃষ্ণা মিটাল দূর চাতক,
আকাশে বাতাদে মহাসঙ্গীতে ভরিল ধরণী এ দশ দিশ্।

বৃন্দাবনের শ্রামল কিশোর স্কর ভরেছিল বাঁশিতে তার,
উজান বহিল ধন্নার জল ছুটিল যতেক গোপিনী বধু;
তুমি দিলে ডাক, রোধিবে সে হেন হদরমাঝারে সাধা কার,
কত যে মনীষা, প্রতিভা ছুটিল তোমার প্রসাদ পাইতে মধু।

কালের প্রবাহে কাটিল তোমার শৈশব আর বালাকাল, আসিল নবীন যৌবন-দশা অপরূপ রূপ মহিমময়, তৃষার-মৌলি হিমালয় যেন অটলোমত দীপ্তভাল, বঙ্গ-মনীষা মহা-পরিসরে ঘোষিল তোমার মহাবিজয়।

সংস্কৃতির গৌরবে ভরা ধন্য এ ভূমি মহাভারত,
প্রচার করিলে নব মহিমায় বিশ্বত সেই পুণ্য কথা;
বাংলা জাগিল ত্যাগে ও প্রেমে, কর্মে ও জ্ঞানে জাগে ভারত
ধুয়ে মুছে গেল তোমার আলোকে বিগত দিনের সে
আবিলতা।

প্রতিষ্ঠিত আজিকে তুমি ষে, ষশের দীপ্তি তোমারে ঘিরে, অর্দ্ধ-শতেক-বর্ধ-জীবনে স্বর্গ-জয়তী এল যে আজ ; আষাঢ়ের এই প্রথম দিবসে তোমার-জন্ম-দিবসটিরে নন্দিত করি প্রাণের হর্ষে 'ভারতবর্ধ' রাথিয়া কাজ।

বিপুল পৃথিবী, অনম্ভ কাল, তারি মাঝে হও মৃত্যুজ্রী, বঙ্গবাণীর পূত আশ্রমে আনিতেছে যারা কামনারতি; দলিয়া তাদের জাগ্রত করো, জাগ্রত করো শক্তি এয়ী— 'শান্ত-শিবম্-স্থলরম্'-এর—মিনতির সাথে জানাই নতি।

# **मन्त्रामञ्जल**

মনসাও চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে ভাব প্রেরণার দিক দিয়া কোনটি অগ্রবর্তী তাহা স্থির করা তঃসাধ্য হইলেও আবির্ভাবের मिक मिश्रा মনসামঞ্চলই প্রাচীনতর। বুন্দাবন্দাদের 'চৈতগ্যভাগবত'-এ উভয়ের আমরা যে বর্ণনা পাই, তাহাতে উভয়ই যে স্বপ্রতিষ্ঠিত, বছজনদেবিত, আডম্বরপর্ণভাবে অমুষ্ঠিত ও ভোগোপচার-বহুল পূজাবিধিরূপে চৈত্যুপূর্ব সমাজে বর্তমান ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হই। হিন্দুধর্মের মূল আদর্শ যাহাই হউক, এই তুইটি উপধর্ম যে লৌকিক উৎসবরূপে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহা আমরা সহজেই বৃঝিতে পারি। চৈত্রুদেবের পুরাণামু-माती, जान्मीति कि ज जारेन वर्ष प्रस्तीय (श्राभर्गत-প্রতিদ্বন্দীরূপে যে ইহারা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই ইহাদের দেশব্যাপী প্রভাবের নিদর্শন। ইহারা যে সংকীৰ্ণ গণ্<u>ডী</u>সীমিত, ছোটখাট কয়েকটি সম্প্রদায়ের অনার্য ও অশিক্ষিত জনসংখের সরল কল্পনা-উদ্ভুত, আদিম স্তরের অমুষ্ঠানমাত্র ছিল না; পরস্তু পৌরাণিক ভক্তি-আবেগ ও রূপারোপ পদ্ধতি আত্মশাং করিয়া বৃহত্তর হিন্দুসমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহা স্থনিশ্চিত। হয়ত চৈতল্পর্ম, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদের মধ্য দিয়া ক্রমপ্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক আদর্শ ও তন্ত্রশাম্বের মাধ্যমে শক্তিপূজার বিশুদ্ধতর ভাবদীক্ষা প্রাচীনতর লৌকিক ধর্মগুলির বেগবান প্রবাহকে প্রতিক্ল না করিলে মনসা ও অনার্য চিম্বাপ্রস্তা উগ্রচণ্ডী দেবীই আজ পর্যন্ত আমাদের প্রধান দেবতারূপে পূজিতা হইতে থাকিতেন।

বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদিম রূপটি কোথায়ও অবিক্বতভাবে রক্ষিত হয় নাই। আমরা পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে প্রচলিত মনসামঙ্গলের ক্ষুত্র ব্রতকথাহরপ কাহিনী হইতে বাংলা কাব্যের আদিমরূপটি কল্পনা করিতে পারি। বাংলা দেশের কবিদের হাতে লখীন্দর-বেহুলার কেন্দ্র-কাহিনীর সঙ্গে দেবখণ্ডে শিব-পার্বতীর বিবাহ ও সংসার জীবন, মনসার জন্ম ও পার্বতীর সঙ্গে তাহার বিরোধ, তাহার নিঃসঙ্গ, আগ্রীয়-পরিতাক জীবনের ব্যর্থতাবোধ ও পূজা-লোল্পতা এবং নর্থতে চাঁদের সহিত স্থূলীর্ঘ প্রতিমন্দিতা, চাঁদের বাণিজা্যাতা ও ভাগ্য বিপর্যয়, লথাই-এর সহিত বেল্লার বিবাহ ও বাসর্ঘরে সর্পদংশনে তাহার প্রাণত্যাগ, বেহুলার অসাধারণ মনোবল ও একান্ত ভক্তি ও বিধাসের ফলে তাহার মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবন—এই সমস্ত বিষয়ের অতিপল্লবিত ও সময় সময় বাস্তব রসপূর্ণ বর্ণনা সংযুক্ত হইয়া কাব্যগুলি একটি বিরাট পুরাণের আকার ধারণ করিয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্লে প্রচলিত সমস্ত মনসামঙ্গলেই এই আখ্যান-বস্তুর অভিন্নতা লক্ষিত হয়। এইরূপ ঘটনা-কাঠামোর সর্বস্বীকৃত গ্রহণ নিশ্চয়ই ছই তিন শতাশীর অনুশীলন ও প্রচারের ফল। এই হিসাবে দেখা যাইবে যে মনসামঙ্গলের বীজ তুর্কী আক্রমণের পূর্ব হইতেই জাতীয় চেতনায় উপ্ত ছিল। তুকী বিজয়ের যদি কোন প্রভাব ইহার মধ্যে থাকে, তবে ইহা এই পূর্বাগত স্মীকরণ প্রক্রিয়াকে কিছুটা স্বান্থিত করার মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল।

কানা হরিদত্ত জনশ্রুতিতে মনসামঙ্গলের আদিকবি রূপে প্রথাপিত। ইহার সহদ্ধে ইহার অব্যবহিত পরবর্তী কবি বিজয়গুপ্ত যে তুচ্ছতাচ্ছিলা স্চক মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত অতীত প্রশস্তিরীতির একটি বিরল ব্যতিক্রম। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যা অবশ্য বিজয়-গুপ্তের এই অশিষ্ট উক্তিকে বিদ্বেষপ্রস্থত ও তথাতঃ অযথার্থ মনে করিয়াছেন। কিন্তু হরিদত্তের যে করেকটি রচনাংশ উদ্ধৃতির উপর তাহার মত প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংখ্যা ও পরিমাণে এত অল্প যে উহাদের সহায়তায় হরিদত্তের প্রশংসা বা অপ্রশংসা কোনটাই চ্ডান্তভাবে নির্ণয় করা ষায়না। নিন্দা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা গৌণ; কিন্তু ষাহা মুখাতঃ আমাদের কৌতৃহলের উদ্রেক করে তাহা হইল বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই স্পষ্টভাষণের অসংকৃচিত প্রয়োগ। অক্যান্ত মঙ্গলকাব্যের আদিকবির সম্রদ্ধ উল্লেপ্ট্রের সৃহিত তৃলনায় হরিদত্তের প্রতি এই কট্ভাষণ আমাদের বিশ্বয়ের মাত্রা বাড়ায়।

লক্ষ্য করিতে হইবে হরিদত্তের এই নিন্দা গুণু মাত্র কবিষশক্তি ও আখ্যান-গ্রন্থন নৈপুণ্যের অভাবের জন্ত নহে, সমস্ত উপস্থাপনারীতি, ছন্দোপতন ও গীতের দিকে আপেক্ষিক অমনোযোগও এই নিন্দার কারণ। অনর্থক লাফালাফি ও অঙ্গভঙ্গীর বাহুলা সমস্ত অভিনয়টিকে কচিহীন করিয়া তোলৈ—ইহাও অভিযোগের অন্ততম হেতু। হরিদত্তের গীত যদি কালে লুপ্ত হইয়া থাকে তবে এই অবল্পির জন্ত অস্ততঃ একশত বংসর লাগিয়া-ছিল এরপ অন্তমান অসঙ্গত নহে।

হরিদত্তের রচনার প্রতি বিরুদ্ধ মন্তব্যের পূর্ণ তাংপর্য উপলব্ধি করিলে ইহাতে মঙ্গলকাব্য রচনা ও পরিবেশনের একটি নৃতন রীতি পরিবর্তনই স্থচিত হইতেছে এরপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত ঠেকে। মনে হয় হরিদত্ত মঙ্গলকাব্যের যে আদিম রপ—ইহার ব্রতক্রপা ও পাঁচালীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত আকার ও শিথিল অবয়ব-বিন্যাস—তাহারই প্রবর্তক ছিলেন। ইহার কাব্যম্ল্য, বর্ণনাপদ্ধতি ও গীতরূপায়ণ খুব নিরুষ্ট স্তরেরই ছিল ও নানাবিধ স্থুল অঙ্গভঙ্গী ও বৈচিত্রাহীন স্থরপ্রেরাণে আর্ত্তির দারা প্রকৃত জনসাধারণের কথঞ্চিং মনোরঞ্জন করিত। পরবর্তী যুগের নারায়ণদেব ও বিজ্যগুপ্ত মঙ্গলকাব্যের বিষয়-সন্ধিবেশ ও রচনাশৈলী সম্বন্ধে এক উন্নত্তর আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহাকে উচ্চ প্রেণীর কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। সেইজন্মই মনে হয় হরিদত্তের সঙ্গে তাঁহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী।

নারায়ণদেবের উন্তবকাল ও বাসস্থান দম্বন্ধে যে তুম্ল বাদান্তবাদের অবতারণা হইয়াছে দৌভাগ্যক্রমে তাঁহার কাব্যের রস-আস্বাদনের জন্ম তাহার সম্যক আলোচনা অপরিহার্য নহে। তাঁহাকে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবিভূতি বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন মারাত্মক ভূলের মধ্যে পড়িতে হইবেনা। তিনি এবং তাঁহার প্রায় সম-কালীন কবি বিজয়গুপ্ত মনুসামঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্র- পরিকল্পনা, নানা আখ্যান ও পুরাণ-কাহিনীর সমাবেশ, উহার সমাজচিত্র, নীতিগত মান, অধ্যাত্ম ভাবনা ও জীবনদর্শন—এই সমস্ত উপাদানের যথাযথ বিস্তাসে উহার একটি সামগ্রিক রূপ স্থির করেন ও ইহার বহুশতাদীব্যাপী অগ্রগতি ও আত্মবিস্তারের একটি স্বস্পন্ত পথনির্দেশ করেন। ইহারা ইহাদের পূর্বতীদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-ফ্রে কতটুকু পাইয়াছিলেন ও নিজেরা কি ন্তন সংযোজনা করিয়াছেন তাহা নিশ্চিত করিয়া জানা যাইবে না। তবে তাঁহারা যে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত মনসামঙ্গলের নবরূপের প্রস্তা তাহা নিশ্চিত।

কিজয়গুপ্তের আত্মপরিচয়ে স্থলতান হুসেন সাহার নামোল্লেথ থাকাগ তাঁহার রচনাকাল নির্দেশক ইঙ্গিতের যথায়থ ব্যাখ্যাকে ১৪৯৪ খ্রীঃ অংর সহিত যথার্থবাচক ধরা नातायभारत । उ विषय अरक्षत माधा जुलनाय প্রথমোক্তকে করুণরস বর্ণনায় ও পুরাণ-মহিমা প্রতি-ফলনে ও দ্বিতীয়কে বাস্তব চিত্রান্ধন এবং সময় সময় স্থল ও অমার্জিত পরিহাদ-রদিকতার ।শ্রেষ্ঠপদবাচ্য করা যায়। নারায়ণদেব ভাবপ্রবণ ও আদর্শনিষ্ঠ ; পক্ষান্তরে বিজয়গুপ্ত সুক্ষাত্র শিল্পবোধসমন্থিত ও সমাজসচেতন। বিজয়গুপ্ত চাঁদ-স্দাগরকে মন্সার নিকট নতি স্বীকার করাইয়া তাঁহার চরিত্র মহিমাকে লাঞ্চিত করিয়াছেন এইরূপ অভিযোগের বিধয়ীভূত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা আধুনিক আদর্শ-অনুষায়ী চাঁদের অনুমনীয় ব্যক্তির-গোরব লইয়া যতটা উচ্ছুসিত হইয়া উঠি, মধাযুগের ভক্তিসর্বস্ব দেববাদনির্ভর কবিগোষ্ঠী চাঁদের স্বাধীন চিত্ততায় সেরপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বরং যে মান্ত্র্য দেবতার সহিত অসম-প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত হইত তাহাকে হঠকারী গোঁয়ার-গোবিন্দ রূপেই তাঁহার। দেখিতেন। দেইজগুই মনসার সহিত বিবাদে চাঁদকে তাঁহারা নানা বিসদৃশ তুরবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন ও মোটের উপর তাঁহাকে উপহাসাম্পদ করিয়াই দেখাইয়াছেন। সেইজন্ম বিজয়গুপ্ত চরিত্রকে কলঙ্কিত করিতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই। দে যুগে পারিবারিক মমতা ও দেবভক্তি ব্যক্তিচরিত্রে দুপ্ত আত্মর্যাদাবোধ অপেকা শ্লাঘাতর গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেইজন্ম আমরা চাঁদের যে আচরণকে অধঃ-পতনের চিহ্নরূপে গ্রহণ করি, তংকালীন কবিগোষ্ঠার

বক্ষে তাহাই তাহার স্বস্থ জীবনবোধের নিদর্শনরূপে গণ্য হইত।

দ্বিজ বংশীদাস মনসামঙ্গলের বিবর্তনের মধ্যস্তরের কবি বিলিয়া অন্থমিত হইতে পারেন। তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য ইহার বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত সমন্বয়মূলক মনোভাব। চাঁদ গোড়াতে চণ্ডী ও মনসা এই উভয় দেবতার প্রতি সমদশী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর নির্বদাতিশয়ে তিনি এই পারিবারিক কলহে জড়িত হইয়া পড়িতে বাধ্য হন। অব-শেষে শিবের মধ্যবর্তিতার এই বিরোধের নিম্পত্তি ঘটে। স্থতরাং ইহার পরিকল্পনা কতকটা মনসামঙ্গলের মূলধারা বহিভূতি। মনসার লৌকিক সংশ্বারাচ্ছন্ন মহিমা প্রচারের গ্রন্থে বংশীদাস এমন একটি গভীর আন্তরিকতা ও উচ্চন্তরের আধ্যাত্মিক অন্থভৃতি প্রবর্তন করিরাছেন -যাহার কলে এই মনসামঙ্গল গাগাটি মন্নমনিসংহের জনজীবনের আনন্দ-উংসব ও প্রী-আচারের অন্তর্ভানের সহিত অচ্ছেলভাবে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

মনসামঙ্গলের পরিণতিস্তরের নিদর্শন কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল। তাহার আয়পরিচয়ে বারা য়া, বিফু দাস, ভারামল্ল প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে তাঁহার গ্রন্থের রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ বলিয়া অন্থমিত হইতে পারে। তাহার কবিস্থাক্তি যেমন উচ্চাঙ্গের, তাঁহার ভাষাও সেই পরিমাণে ম্যাদাময় ও গ্রাম্যতাদোষযুক্ত।

এই কাব্যের অন্তিম স্তরে আমরা জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল পাই। ইহার রচনাকাল সপ্তদশ শতালীর শেষ বা অস্টাদশের প্রথম বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয় কর্তৃক ডঃ আশুতোষ দাস ও পণ্ডিত স্থরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ এই হইজনের যুগ্য-সম্পাদনায় গ্রন্থটিপ্রকাশিত হইয়াছে। জগজ্জীবনের আখ্যানগ্রন্থন ও কবিছ উভয়ই প্রশংসনীয়। মনে হয় যে মনসামঙ্গলের কাহিনী ও দেবতত্ত্বের সহিত দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে ইহার অন্তিম পর্যায়ের কবিগোষ্ঠী ইহার ঘটনাবিত্যাস ও জীবন রূপায়নে এক,ট সহজ স্থাসঙ্গতি অর্জন করিয়াছিলেন। কাহিনীর উন্থট্ড তথন অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আদিয়াছে, দেবরোষ-প্রীড়িত মান্থ্যের হৃদয়গতির ছন্দ অনেকটা সহজ্প ও অতিরঞ্জনমুক্ত হইয়াছে। বাস্তবের সঙ্গে

অ্বাস্তবের মিলন প্রায় সন্থাব্য সীমায় পৌছিয়াছে ও কবিদের কাব্যরচনা একটি স্থনির্দিষ্ট প্রথার সম্পরণে গতির স্থিরতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। জগজ্জীবনের কাব্যে এইরূপ স্বষ্ঠ ও স্ববলয়িত পরিণতির নিদর্শন দেখা যায়। চাঁদের দৃঢ়-সংকল্পও শেষ পর্যন্ত যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ আছে। সে শিবের আজা লইয়াও বেহুলার স্নেহপূর্ণ আবদার পূর্ণ করিতে বামহস্তে মনদার পূজা করিয়াছে ও সাষ্টাঙ্গ প্রণতির পরি-বর্তে তাহার প্রতি বদ্ধাঞ্জলি নমস্কার নিবেদন করিয়াছে। পরিকল্পনায় একমাত্র জগজ্জীবনের ক্রট ল্থীন্দরকে কাম্করপে অন্ধন ও মাতৃলানীর সহিত তাহার গঠিত ইন্দ্রিসম্পর্ক বর্ণনা। মনে হয় যে ল্থীন্দ্রের পিতা-মতো তাহার প্রাণরক্ষার জন্ম তাহার বিবাহ না দেওয়ার শিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এই সিদ্ধান্ত-পরিবর্তনের কারণকপে লথীন্দরের চরিত্রে উংকট কামায়ন-প্রবৃত্তি ও বিবাহ-লোলপতা দেখান হইরাছে।

মনসামঙ্গলের অভান্য কৰিব মধ্যে ষ্টাৰির দক্ত ( বাঁহার উপর ডঃ দানিশচন্দ্র সেন 'সেন' উপাধিতে ভ্রমবশতঃ ভাস্ত করিরাছিলেন), জীবন মৈত্র ( ১৭৪৭ খ্রীঃ আঃ ), বিষ্ণুপাল প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। ইংগারা মনসামঙ্গলের অবসান যুগার কৰি।

স্বশেষে একটি প্রশ্ন উপাপিত হইতে পারে, 'মনসা-মঙ্গল' কাব্যধারার পাঠের ফলে বাঙালীর জীবনচেতনায় কিরপ চূড়ান্ত ফলশ্রুতির উপলব্ধি ঘটিয়াছিল থ অবশ্রু সর্পভীতি নিবারণে ইহার অমোঘ শক্তিতে সমাজজীবনের একটা বাবহারিক মিটাইতে সহায়তা করিয়াছে। প্রাকৃত জনসাধারণের নিকট ইহাই মনসামঙ্গলের চরম আবেদন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্ক্ষাচেত্নাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকট ইহার একটা উদ্ধতর আবেদনও ছিল। মামুদের সঙ্গে দেবতার সম্পর্কের মধ্যে যে একটা অনিশ্চিত, শঙ্কাসঙ্কুল भौभाष्ठ-अत्म हिल, मनमा स्मर् तारकातर अधिवामिनी। তাহার প্রতি আমাদের ভয় ভক্তিতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয় নাই। ন্যায়নীতিশাসিত শাশ্বত ধর্মপ্রতায়ের অন্তরাল হইতে আকশ্বিক দৈবনিপীড়নের যে মৃঢ় বিহ্বল্ড আমাদের জীবনে মরীচিকার বিত্রান্তি আঁকিয়া যায় দর্পদেবীর তির্ঘক গতি, সাংঘাতিক ছোবল ও ক্রুড

অন্তর্ধান তাহারই রূপক। বাঙালী মনসাপূজার ছন্মবেশ-ধারিণী এই রহস্ময়ী, আয়-মন্তায়ের উর্বস্থিতা নিয়তিরই রোগোপশমের চেষ্টা করিরাছে। সাধারণতঃ ধর্মসাধনার একটি স্থানিশ্চিত প্রাপ্তির প্রসন্নতা জাগে। উপনিষদের বৃদ্ধজান, পুরাণের ভক্তিবিভোর আত্মনিবেদন, রামকৃষ্ণ প্রেমলীলার বেদনাময় আকৃতির মধ্যে অন্তর্লীন কৃষ্ম আনন্দ-প্রতায়, হারানোর মধ্যে পাওয়ার প্রম আশাস. শাক্ত পদাবলীতে সমস্ত খেদ-বঞ্চনার মধ্যে মাতকরুণানিভ্য অভয়বোধ—এ সমস্তই ধর্মের চিত্রপ্রশান্তি বিধানশক্তির নিদর্শন। মনসামঙ্গলের কবিগোষ্ঠা এরূপ কোন নিটোল তৃপ্তি দিতে পারেন নাই; এমন কি কামনাপুরণের নিয়তর নিশ্চিত্ততাও এখানে অরুপন্থিত। মন্সার পূজায় বড় জোর বিপদ এড়ানো ধার; নিশ্ছিদ্র ও ক্রম-বর্ধমান সম্পদ্ও ইহার ফলরূপে প্রতিশ্রত হয় নাই। এমন কি রূপকথার অবাস্তব স্বথভোগও ইহার অনায়ত। ममञ्ज निभएना छीर्न ना शक-ना शिका एय नाकी जीवन छ। অবিমিশ্র স্থথ-স্বস্তিতে কাটাইবে সেরপ আধানও এথানে অমুপস্থিত।

সমগ্র মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করিয়া দৈবাহত মানবজীবনের প্রতি একটা অমুকপ্পা জাগে। দেবরোদের
অতর্কিত আবিভাব, উহার অতন্ত্র, ক্ষণে ক্ষণে নব নব
পীড়নাস্ত্ররূপে দৃশ্যমান প্রতিহিংশা-পদ্ধতি, জালবদ্ধ মান্তুদের
ম্ক্রির জন্ম বার্থ আকৃতি, সর্বনাশের অতল গহররমুথে
দাঁড়াইয়া তাহার ক্ষণিক, অস্বস্তিক্টকিত আনন্দচয়ন,
শেষপর্যন্ত এক অজ্ঞাত ভাগ্যের প্রসাদ ভিক্ষার উদ্দেশ্যে
নানা বিভীষিকাময় নিক্দেশ্যাত্রা, সিদ্ধিলাভের সঙ্গে

দক্ষেই পৃথিবী হইতে চির্বিদায়ের আহ্বান--এই সমস্ত মিলিয়া মানবঙ্গীবনকে এক করুণ, অসহায় দৈবক্রীড়নক রূপেই প্রতিপন্ন করে। চাঁদের নিফল পুরুষকার, সনকার পুনঃ পুনঃ শোকদীর্ণ মাতৃহদয়ের অসহ বেদনা, ল্থান্দর-বেহুলার অত্নপ্ত জীবনাকৃতি, ও বেহুলার অনির্দেশ্য अनुष्टेनिर्ভत त्नोकायाजा भानवजीवत्नत यथार्थ প্রতিরূপ। ক্ররক্টিল দৈবশাদন নিয়ন্ত্রিত জীবনে তির্ঘক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্তের জন্ম উদুট ও বীভংদ রদ সহজেই পুঞ্জীভূত হয়। দেবলীলার বিদদ্শ অভিনয়ের পটভূমিকায় নারীদের পতিনিন্দা ও মাছুমারা গোদার পারিবারিক আবেষ্টনের বীভংমতা চাঁদের হাম্মকর তুরবস্থা, সনকার অতিশয়িত শোকোচ্ছাস ও ল্থান্দরের কামোন্মত্তা যেন জীবনের স্বভাবছন্দ্রপে প্রতিভাত হয়। কর্কটদংশনে নলরাজার শারীরিক বিরূপতার মহাভারতোক্ত কাহিনীর এথানে দৈবদন্ত মানবজীবনও তেমনি সহজ স্থমাও সঙ্গতি হারাইয়াছে। এই আক্ষাক্তার সর্পদংশনক্লিষ্ট, পরিণামরমণীয়তাহীন, বিধনীল জীবন্যাত্রা মন্সামঙ্গলের দেবারতিদীপ মন্দিরাঙ্গনের আলোকোংসবকে নিষ্পাভ করিয়াছে। দেবতা-মানবের যে মিলন-বাসর প্রীতি-চরিতার্থতার ঘন প্রলেপে এক নীরন্ধ্র দেউল নির্মাণ করে তাহারই মধ্যে সংশ্যের একটি অলক্ষিত ছিদ্র দিয়া মনসাপ্রেরিত কালনাগিনীর ন্যায় একটি প্রতিকারহীন অভিশাপ প্রবেশ করিয়াছে। মনসা-মঙ্গলের জোড়াতালা-দেওয়া সমাধান প্রয়াসের মধ্যে এই ছশ্চিকিৎস্ত অসম্পতিই আমাদিগকে জীবনের অনির্ণেয় রহস্তময়তার প্রতি সচেত্র করিয়া তোলে।





চলে যাবেন ভাক্তারের কাছে। চোথের ব্যাপারে অবহেল। করা ঠিক নয়।

রাস্তা ছেড়ে অবিনাশবাব দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে কাগজের টুকরো বের করে তক্ষবার মিলিয়ে নিলেন। না, এটা নয়। এটার নম্বর তৈরোর ছই, কিছে দরকার পনেরোর এক।

কাগজটা প্রকেটে রেথে অবিনাশবার আরো এগিয়ে
গেলেন লাঠিতে ভর দিয়ে। এক সময়ে অট্ট স্বাস্থ্য ছিল।
একটানা চার মাইল হাঁটতে পারতেন। ভন বৈঠক দিতেন
ুএক নাগাড়ে ত্'শো। কিন্তু পেন্সন নেবার সঙ্গে সঙ্গেই
ফুশ্বীর ভেঙে পড়ল। যা খান হজম হল না। অনেককণ
ুবসে থেকে উঠতে গেলেই চোথে অন্ধকার দেখেন। তার
ভিপর এই চোখ। চোখটা কমজোর হ্ভয়াতে ম্সিলে
পড়েচেন বেনী।

সিঁ জি দিয়ে উঠে কলিং বেলটা টিপতে গিয়েই অবিনাশ-বাৰু প্ৰমকে দাঁড়ালেন। মনে মনে বিকা হিসাব করলেন। কত বছর। কত দিন। তা প্রায় বছর বিশ হবে, কিংবা বড় জোর আরো) বছর ত্য়েক কম। এত বছরে একটা জনপদ বদলে যায়, তো একটা মাক্সব।

শ্বিদি চিনতে না পারে। কলিং বেলে হাত ঠেকিয়ে স্থাবিনাশবাৰ্ চুপচাপ, দাড়িয়ে রইলেন। চিনতে পারবে নাই বা কেন ? মুখ দেখে, চেহারা দেখে যদি চিনতে 

• অস্ববিধা হয় তো, নাম বললেই চিনতে পারবে।

় চিনতে পারলে কেমন হবে অভ্যর্থনার ধারা। মন শিকড় মোলেছে আরেকটা সংসারে। সেথান থেকে রস আহরণ করে পুষ্ট করেছে নিজের শাখা-প্রশাখা। ফলে ফুলে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এখন সীমানার বাইরের কাউকে চনার চোথ নেই। মনও বোধ হয় নয়।

এইবার এতক্ষণ পরে অবিনাশবাদ কলিং বেল

 টিপেলেন। পর পর ছবার। তারপর সরে নেমে এলেন

 রাস্তার ওপর। বলা যায় না, কুকুর পোষা আজকাল

 অনেক বাড়ীর রেওয়াজ হয়েছে। দরজা খললেই ঝাঁপিয়ে

 প্ডুবে গায়ের ওপর। এই বয়সে ছুটে পালাবার শক্তিও

নেই। হয়তো কামড়াবে না, কিন্তু আঁচড়ে দিলেও কথাট কম নয়। কিসে থেকে কি হয়, কিছু বলা যায় না।

না, কুকুর নয়। কোথাও কুকুরের ডাক শোনা গেল না। দরজা খুলল একটা ভূত্য।

কাকে চান বাব ?

নামটা বলতে গিয়েই অবিনাশবাবু বিব্রত হলেন। কি মনে করবে চাকরটা। কোন ভদ্রলোক এ নাম ধরে আবার ডাকে নাকি।

কিন্তু উপায় নেই। অল্ল কোন নাম অবিনাশবাৰুর্ জানা নেই। একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন। কোথাও কোন সাইনবোড আটকানো আছে কি না। দেখান থেকে অন্তত নামের কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে।

কিন্দ্র না, বরাত থারাপ অবিনাশবাবুর। যে নামটা এড়িয়ে থেতে চাইছেন, যে নাম উচ্চারণে হাজার বাধা, দে নামটাই করতে হ'ল।

প্রশ্নের উত্তরে ভূতাটি বিশাল এক হাঁ করে রইল। 'বিশ্বয়ের ভোতিক।'

অধিনাশবাব্র থেয়াল হ'ল। তেটা তো ডাক নাম। ও নামে চাকর বাকরের তো চেনবার কথা নয়। ভাল একটা নাম বেলার ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে ডাক নামের চেরে ভাল নাম আর অধিনাশবাব্র মনে পড়ল না।

মা-ঠাক কণ মাছেন ? সব দিক বাঁচিয়ে অবিনাশবাৰ্ প্ৰশ্ন করলেন।

বড় মা-ঠাকক্রণ ? সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যটি পান্টা প্রশ্ন করন।

অবিনাশবার চোঁক গিললেন। বড় ছোটর প্রশ্ন উঠনে এ কথা তো ভাবেন নি। বয়সকালে তো ওঠেই নি। তথন বেলাই ছিল সব। ছোট বড় এই সব বিশেষণের পরিধি পার হয়ে অথও. অবৈত এক নাম। ধে নাম শারণে আনন্দ, মন্থনে অমৃত।

ইঞ্নিধারবাবর স্বী যিনি। অবিনাশবার্ এতক্ষণ পরে যেন মাটির স্পর্ণ পেলেন পায়ের তলায়। অনিশ্চিত তরক্ষের পারে তটের ইসারা। আজে তিনি তো ছোট শাঠাককণ। অবিনাশবাবুর অজতায় ভূতাট আর একবার বিশার প্রকাশ করল।

ও, তাই বুঝি। তাকেই আমার একটু দরকার।

কি নাম বলব ? কথাটা বলেই ভূত্যের কি মনে পড়ে গেল । গলার স্বর থাদে নামিবে বলল; আজে, আপনি ভেত্তরে এদে বস্থন ।

দরজা খুলে দিয়ে ভূত্য সরে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে অবিনাশবারু ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

শাজানো বসবার ঘর। আধুনিক আর বনেদী প্রথার মেশানো। দেরালের কোণে লাঠিটা রেথে অবিনাশবার কোণের চেরারে বসলেন। ভেতরের দর্জার দিকে মুথ করে। যাতে বেলা ঘরে চ্কলে প্রথমেই তিনি দেথতে পান। কিংবা মনের মধ্যে, অব্ভ অচেতন মনে, এই ইচ্ছাট্টুই হ্রতো ছিল, থে বেলা ঘরে চ্কলেই যেন তাকে দেথতে পার। অভ কিছু দেখার আগে।

কথাটা মনে হতেই অবিনাশবার মূচকি হাসলেন।

ক্রিশ বছরের বিবর্গ একটা কামনার ওপর বং বুলিয়ে
তাকে উজ্জ্বল করার একি হাস্থাকর প্রয়াস। পত্রহীন,
পুপ্পহীন, কোরকহীন কয়েকটা শুধু শিকড়ের সমষ্টি, তাকে
সঞ্জীবিত করার এ চেষ্টা শুধু নির্থক্ই নর, প্রায় অসম্ভব।

ভূতা তথনও দাঁজিয়েছিল দরজার কাছে। অবিনাশ বাবুর দিকে চেয়ে বলল, আজে নামট। কি বলব, বললেন না ?

নাম, অবিনাশবার্ ভাবতে শুক্ত করলেন। নাম বলতে আর অস্থবিধাটা কোথায়। কিন্তু কোন নামটা বলবেন পূ অবিনাশচন্দ্র বস্তু, গালভরা এমন একটা নামে কি বেলার মন ভরবে! তার বদলে শুরু যদি বলেন, রাঙাদা, তা হলে সঙ্গে সংক্ষেই হয়তো বেলা ব্যবে। ব্যবে, প্রহর-শেষের আলোয় রাঙা পর্ম ক্ষণে পুরানো দিনের মাতৃষ্টা কিরে এল।

অবিনাশবার ভাক নামটা আর বললেন না। এ নাম ধরে ভাকার লোক আর বেণী নেই॥ সবাই একে একে বিদার নিয়েছে। তা ছাড়া, সে রঙের আর কিই বা অবশিষ্ট 'আছে! সংসারের হাজার ঝামেলায়, শোকে তাপে রাঙা রং ঝলসে নিশ্রভ হয়ে গেছে।

. বল, অবিনাশবাবু এমেছেন, অবিনাশচ্দ্র বস্থ।

নিজের নামটা এভাবে বলতে ভারি অছুত লাগল্ অবিনাশবাবৰ! মনে হল এ যেন অন্ত কারো নাম, অন্ত কারো পরিচয়।

ভূতাটি ভেতরে ঢ়কে গেল।

মনে মনে অবিনাশবার কথাগুলে। সাজিরে নিলেন ।
একটার পর একটা। প্রথমেই হয়তো বেলা অনুমোর্গ
করবে এতদিন না আসার জন্তা। বিশেষ করে এক
শহরে থেকেও। কি করে বোঝাবেন কেলাকে—কার্ডাকাছি
থাকলেই সব সমরে কাছাকাছি আসা যার না। মাঝথানের
হাজার বাড়ী আর শড়ক হয় ভো বাবা হয় না, বাধা হয়
নিজের মন। সে মন ডিঙ্গিরে কাছে আসা যার না, মানুষ্টা
থ্র সেনা হ'লেও।

তাছাড়া বেলা যে এত কাছে রয়েছে একথা **অবিনাশ-**বাব জানতেন্ট না। জানবার স্থ্যোগ্ট্ হয় নি।

প্রদায়। নড়ে উঠতেই অবিনাশবাব ঠিক হয়ে বসলেন। আশ্চর্য ষাট বছরের এত চোট খাওৱ। হাইটা জ্বতম্পন্দিত্
হ'ল। ঠিক যেমন বহু বছর আগে বেলাদের বাড়ীতে
ঢোকার সমরে হ'ত।

না, কেউ নয়। চঞ্চল হাওয়ায় প্রনিটা ছুল্ছে। ্এত তাড়াতাড়ি বেলা আসবেই বা কি করে। সংসাবের ভার রয়েছে তার ওপরে। শাস্তড়ীর সেবায়ত্ব সব কিছুর। আগের মতন তথা, চপল মেয়ে কি আর বেলা আছে—বি ছুটে চলে আসবে।

কি অন্যায়ই করেছেন অবিনাশবাব। পড়ানোর নাম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প করে গেছেন। কেবল আবোল তাবোল কথা। যুক্তি নেই, অর্থ নেই, একরাশ কথার জু'ই ফুল। কিন্তু তব উত্তরকালে জীবনে বহু অর্থমর কথার চেয়েও সেদিনের নির্থক কথাওলোর ওপরই মেন আকর্ষণ ছিল বেশী।

সে মৃগে মেরেদের পড়ানোর জন্ম অবিবাহিত তক্ষণ্থ শিক্ষকের চল ছিল না। অবিনাশবার বেলার পিতৃবন্ধুর ছেলে, সেই স্থযোগেই তার ওপর পড়ানোর ভার পড়ে-ছিল, বিকেলে ঘণ্টা হয়েক। কিন্তু মাত্র হুঘণ্টা পড়িয়ে উঠে যেতে অবিনাশবার্র মন চাইত না। অবিনাশবার উঠতে চাইলেও বেলা আপত্তি করেছে। বই গোছাতে গোছাতে অভিমানে মৃথ কিরিরে বলেছে, বেশ, বাবা, বেশ। আমার জন্ম কারো দমর নষ্ট করার দরকার নেই। আমি নিজে নিজেই পড়ব। গতবারের মতন দব দাব্জেক্টে ফেল করব, দেও ভাল, তবু কারো থোদামোদ করতে পারব না। উঠতে গিয়েও অবিনাশবাবুহেদে আবার বদে পড়েছিলেন।

কিন্তু এ বছরে পরীক্ষার ফলও গত বছরের মতনই হ'ল। রিপোট কাউটা অবিনাশবাব্র দামনে ফেলে দিয়ে বেলা হাসতে হাসতে বলেছিল, সারা বছর বক বক করলে কি আর নম্বর পাওয়া যায়। যাক, এদিকে তো মা হবার হ'ল, অক্তদিকে কি করবে কর। কাল বাগবাজার থেকে দেখতে এসেছিল, আবার সামনের শনিবার আসবে থিদিরপুর থেকে।

্সেদিকেও অবিনাশবাব কিছু করতে পারেন নি।

শাহসের অভাবই শুধুনয়, কলেজে পড়া একটা ছোকরার

হাতে মেয়ে দিতে কেউ রাজী হবে না, এটাও জানা ছিল।

কিন্তু এ ছাড়াও অন্ত কারণ ছিল।

ভূত্য ঘরের মধ্যে এসে দাড়াতেই অবিনাশবাবু সোজা হয়ে বসলেন। কি ব্যাপার। বেলা কই ? বেলা আসে নি ? ছোট মাঠাককণ এসেছেন বাবু। নকিবের মতন চড়া গলায় আবৃত্তি করার ভঙ্গিতে ভূত্যটি বলল।

এদেছেন ? কোথায় ? মুথে অবিনাশবার কিন্তু বললেন না, কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

আপনার কি বলার আছে বলুন। ছোট মাঠাকরুণ পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

পর্দার ওপারে! অবিনাশবার উঠে দাড়ালেন। বাঁ চোখটা একটু ঝাপদা, কিন্তু ডান চোথে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন পর্দাটা। কৈ পর্দার ধারে কাউকে তো দেখা মাচ্ছেনা। সারাক্ষণ বেলা কি পর্দার আড়ালেই থাকবে।

অবিনাশবাবু ঘরের মাঝ বরাবর এগিয়ে গেলেন।
প্রাার দিকে চেয়ে একটু কেশে বললেন, আমি অবিনাশ,
মানে রাঙাদা!

পর্দাটা একটু জ্লে উঠল। ব্যস, আর কিছু নয়।

অবিনাশবাব থব আশা করেছিলেন, ডাকনামটা শুনেই
বেলা হয় তো পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসবে। চিনতে পারবে
পুরোনো দিনের মান্ত্রটাকে।

আমি শ্রামবাদ্ধারের অবিনাশ বস্থ। তুমি চিনতে পার্ছ না আমাকে ?

এইবার পর্নাটা খুব জোরে কেঁপে উঠল। পর্নার পাশ থেকে একটি শ্রামা স্থলাঙ্গী মহিলা বেরিয়ে এল!

ওমা, তুমি ? এত বছর পরে কি মনে করে ?

সংগাধনের বহর দেখে ভৃত্যটি সরে গেল। ছোট মাঠাকরুণের কোন আগ্নীরই হবেন! এথানে দাঁড়াবার আর প্রয়োজন নেই।

বদ, বদ, দাড়িয়ে রইলে কেন ? বেলা অবিনাশবাবুর কাছাকাছি এগিয়ে এল ।

অবিনাশবার বসলেন না। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে বেলাকে দেখলেন। মালী যেমন নিজের পোতা ছোট চারাগাছের পরিপুষ্ট রূপান্তর দেখে।

তুমি ঠিক আগের মতনই আছ বেলা। থেমে থেমে অবিনাশবাৰ বললেন।

মাথা থারাপ তোমার, খুতনিতে আড়াইটা ভাঁজ ফেলে বেলা হাসল, আগে কি এই রকম শরীর ছিল আমার। উঠতে বসতে হাঁপাতাম !

শরীরে এত মেদ হয়তো ছিল না, কিন্তু মুথ চোথ তো এমনিই ছিল। বয়সের পলিমাটি কিছু চাপা দিতে পারে নি, বিক্নত করতে পারে নি কিছু।

ভদ্ধ খন গিয়ে বলল—একবাৰ দেখা করতে এদেছে, আমি ভাবলাম কে রে বাবা। আমার দঙ্গে কে আদরে দেখা করতে। তবে মাঝে মাঝে ওঁর লোক-জন আদে, কণ্ট্রাক্টরের দল। ছেলে বাড়ীতে না থাকলে আমাকেই কথা বলতে হয়। কই বদ, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?

বেলা আর একবার মনে করিয়ে দিল।

এই বসি, অবিনাশবাব চেয়ারে চেপে বদলেন। বেললেন, কিন্তু আমি তো তোমার চাকরকে আমার নামটাও বদেছিলাম।

ও ভূতের কথা আর বল না। আমাকে গিয়ে বললে, অভিলাষবাবু এসেছেন। কথাটা বলেই বেলা উচ্ছাসিত হয়ে উঠল হাসিতে, আর তথনই অবিনাশবাবু দেখতে পেলেন—আগের মতন ঠিক নেই বেলা। সেদিনের ঝকঝকে দাঁতের বদলে কাল কাল দাঁত। দোকা কিংবা জ্ঞদার কল্যাণে। কিন্তু হাসলে আগের মতনই চোথের তুটো কোণ কুঁচকে যায়, ঠোঁটটা ধন্থকের মতন বঙ্কিম।

তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস—এবার অবিনাশবার্ বললেন।

দেয়ালের দিকে রাখা সোফার ওপর বেলা বসে বলল, কি মতলব বল দেখি তোমার ? এত বছর পরে কি মনে করে ?

হঠা ২ই কথা গুলো অবিনাশবারর ম্থ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ভয় পেয়ে। না, পুরোনো দিনের মতলব নিয়ে আদি নি।

কথাগুলে। বলেই অবিনাশবান্ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। বেলার সারা মথে অপূর্ব রংয়ের থেলা। কুমারীর লজ্জার রং কোণা থেকে আহরণ করল এবাড়ীর প্রৌঢ়া ছোট মাঠাকরুণ!

কি যে বকো পাগলের মতন, ঠিক নেই। আমি কি তাই বলেছি। বেলা সামলে নিল, এই শহরেই আছ তা হ'লে ?

বছর পাচেক আছি। শেষ ছিলাম কোচবিহার কলেজে। দেখান থেকেই রিটায়ার করেছি। তোমার কর্তা কোথায় ? একবার আলাপটা করিয়ে দাও। এখন তো আর ভয় নেই। আমি তো নথদস্তহীন এক স্থবির।

থাম, থাম, বেলা মৃথ ঝামটা দিল যথন নথদন্ত ছিল, তথনই ভারি বিক্রম দেখিয়েছিলে। মাথা নীচ্ করে তো পালিয়ে গেলে।

সে শুধু তোমার মাথা উচ্রাথার জন্ত — অবিনাশবাব্ হাসলেন।

দেদিনের কথা একট একট করে মনে পড়ছে।
অবিনাশবাব ঠিক মাথা নীচু করে পালিয়ে যান নি।
দাহদ করে বুক ঠুকে বেলার বাবার দামনে গিয়ে
দাঁড়িয়েছিলেন। চেয়েওছিলেন বেলাকে। কিন্তু দম্ভব
হয় নি। যে বাধার উল্লেখ বেলার বাবা করেছিলেন,
দেটা পার হবার কোন উপায় অবিনাশবাব খুঁজে পান নি।

কর্তার সঙ্গে দেখা করাব কি। সে কি থাকে এখানে। কেবলই তো বাইরে বাইরে ঘুরছে—জানলার দিকে ম্থ করে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বেলা বলল।

কন্ট্রাক্টের কাজ তো। তুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেন্ত্রা করে বেড়াচ্ছে। বাড়ীতে আর কদিন থাক্ছে।

বেলা খুব আন্তে আন্তে বলল। ক্লান্ত, বিস্বাদ গ্লায়। যেন ঘুরে ঘুরে দেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

এখন প্রসা তো ইঞ্জিনিয়ার কণ্ট্রাক্টরদের'ই হাতে।
দেশ নতুন করে গড়ে উঠছে। শিল্পের উন্নতি হচ্ছে দিকে
দিকে। তার রসদ তো ওঁরাই জোগাচছেন। মনে হল
অবিনাশবাবৃর কর্পে যেন হতাশার স্পর্শ। লজিকের
লেকচারার, রিটায়ার করেছেন তিনশো টাকা মাইনের
মান্থব-গড়ার দক্ষিণা দেশ-গড়ার দক্ষিণার চেয়ে অনেব
কম।

বলতে পারবে না ? কেন ?

সে আজ ছ বছর আমাকে ছেড়ে গেছে। গলার স্ব বেদনার্দ করতে গিয়েও অবিনাশবাব পারলেন না। বেলা সামনে নিজের গৃহিনীর জন্ম শোকপ্রকাশ করাটা যে একট কুত্রিম মনে হল।

ওঃ—তালতে জিভ ঠেকিয়ে সম্বেদনার শব্দ কর বেলা, তারপর বলল, ডেলেমেয়ে স

ছেলে নেই।

মেয়ে ছটি। একটির বিয়ে দিয়েছি, আর একটি বাকি বস, তোমার জন্ম চা জলথাবার নিয়ে আসি। বের ওঠার চেষ্টা করল।

না, না, অবিনাশবাৰ্ স্বেগে হাত নাড়লেন, আমা প্রেমারের ব্যাপার কিনা, থাওয়া-দাওয়ার থ্ব কড়াক্ডি তা ছাড়া, চা আমি থাইনা, তা তো জানো।

এমন ভাবে তুমি কথা বলো রাগ্রাদা, যেন রোজ তুবের তোমার সঙ্গে আফার দেখা হচ্ছে। তুমি কি খাও । খাও—তার হিসাব আমার জানা।

রাঙাদা। এই একটি সম্বোধনে বহু দিনের অদর্শনে ব্যবধান সরে গেল। মাঝখানের দিনগুলো উধাও। সে পুরোনো দিনের সম্পর্ক বৃঝি আবার ফিরে এল। যে তুর্চ সম্পর্ক, যে তুটো নাম কাছাকাছি এসেও মিলতে পারে নি ছিটকে পড়েছে তুটো সংসারে। বেলা প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করন।
কিন্তু আসল কথাটা কি বল তো ?
কি আসল কথা ?
হঠাৎ কি মনে করে এলে ?

কেন কিছু মনে না করে আসতে নেই! তোমার কাছে আমারও কৈদিয়ৎ দিতে হবে? প্রোচ্ত যেন অবিনাশবাবর ছদ্মবেশ। গুলার স্করে তারুণোর রেশ।

কি ব্যাপার বলো তো ? বুড়োবয়দে আবার পুরোনে। কবিতার খাতাটা টেনে বের করেছ বুঝি। এমন হেঁয়ালী করে কথা বলা কি এ বয়দে মানায়।

অবিনাশবার হাসলেন, বয়সটা তো বাইরের পোশাক। হৃদয়ের সঙ্গে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই।

বেলা ছু গালে ছটো হাত দিয়ে বদল ভাস্তে আন্তে বদল, মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো ৮

কি ?

মনে হয়, সেদিন যে বাধাটা বড়ো মনে হয়েছিল, সে বাধা একটা বাধাই নয়। তুজনেই পিছিয়ে গিয়েছিলাম, নয়তো তুঃসাহসিক কিছু করে ফেললে মন্দু হ'ত না।

অবিনাশবার হাসলেন, সত্যি কথা, তোমরা রাজ্যণ
আমরা কায়স্থ,এ বাধাটা এত হাস্তকর যে ভাবতেও আশ্চর্য
লাগে যে এই বাধাই আমাদের জীবনে একদিন প্রবিতর
রূপ নিয়েছিল। আজকাল দেশের দীমানা, সমাজের
পরিধি পার হ'য়ে লোকে দেশান্তর থেকে মনের মান্তয
সংগ্রহ করছে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার জমে উঠেছিল। বেলা উঠে বাতিটা জালিয়ে দিল। অবিনাশবাব চমকে উঠলেন। অন্ধকারের মধ্যে যে কথাগুলো বলা সহজ মনে হয়েছিল, এই আলোর বল্লায় সেই কথাগুলো উচ্চারণ করাই যেন ছক্তরহ ঠেকল।

এক সময় মনে হয়েছিল তোমাকে না পেলে আমি
পাগল হ'য়ে যাব। পূরে পাগল না হ'লেও, অপ্রকৃতিস্থ
হয়ে উঠেছিলাম। বইয়ের মধ্যে পাস্থনা খুঁজেছিলাম।
রাশি রাশি বইয়ের প্রাচীর সাজিয়ে তোমাকে না
পাওয়ার ক্ষোভের বন্তা আটকাবার চেষ্টা করেছিলাম।
খুব সফল হয়েছিকাম, এমন কথা বলব না।

জানো, বাসর ঘরে আমি সারাটা রাত কেঁদেছিলাম—

উদাস গলায় বেলা বলল—অবিনাশবার্র দিকে সোজা-স্কুজি চোথ তলে না চেয়ে।

আশ্চর্য, অবিনাশবাবুর কোলের ওপর মাথা রেথে তাঁর স্থী মারা গিয়েছেন। এক নাতি মারা গিয়েছে চোথের সামনে—কিন্তু অবিনাশবাবু এতটা বিচলিত হন নি। কোথায় কবে যেন পড়েছিলেন, প্রথম প্রেমই প্রেম, বাকি সব কিছুটা লালসা, কিছুটা প্রয়োজন। নয়তো এতদিন পরে বেলার কথায় বুকের মধ্যে এমন মোচড় দিয়ে কেন উঠবে।

বড় ভীক ছিলাম আমরা রাঙাদা। পদে পদে সাবধান হবার ভান করতাম, কে কি ভাববে, কে কি বলবে এই চিন্তাভেই স্বদা সম্বস্ত।

থুব আন্তে আন্তে বেলা কথা গুলো বলল—চাপ। গলায়- যেন নিজের সংসারও শুনতে না পায়।

আজকের ছেলেমেয়ের। কিন্তু এ ভয় কাটিয়ে উঠেছে—
চেয়ারে হেলান দিয়ে পিঠটান করে অবিনাশবাব বললেন।
কথাটা যেন সমস্ত তরুণ-তরুণীর তরফ থেকে বললেন,
মুখ-চোথের এমনই ভাব।

বেলা কোন কথা বলল না। ছটো হাত কোলের ওপর রেথে চুপচাপ বসে রইল। মনটা এথানে নেই। তক্তর সময়ের বাধা পার হয়ে অনেক পিছনে চলে গিয়েছে।

সত্যি বেলা, এরা আখাদের মতন ভীক্ন নয়-—তোমার আমার ছেলেমেয়েরা। সেই কথাই আজ তোমাকে বলতে এসেছি।

অবিনাশবাবর কথায় মন নেই বেলার। কিছু কথা কানে যাচ্ছে, অনেকটা আবার শাচ্ছেও না। তবুশেষ কথাটার থেই ধরে বেলা বলল, ছেলেমেয়েদের কথা কি বলছিলে ?

অবিনাশবার হাসলেন—না, মানে, আমাদের ছেলে-মেয়েদের কথা বলছি। তারা এ বাধা পার হবেই। সমাজের চাকার তলায় হৃদয়কে পিষ্ট হ'তে তারা দেবে না।

মানে, তোমার দীপু আর আমার রাখী।
এইবার বেলা দাঁড়িয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। উত্তেজিত
কণ্ঠে বলল—দীপু, দীপুকে চেন তুমি ?

বারে, চিনি না। প্রায় রোজ বিকালেই তে। আমার বাডীতে যায়। রাখীর কাছে।

রাখী, রাখী কে ?

রাথী আমার ছোট মেয়ে। কাল বিকেলে ছজনে প্রণাম করতে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি দীপুকে ভেকে সব জিজ্ঞাসা করতে তোমার খবর বেরিয়ে পড়ল। খুব আনন্দ হ'ল। দীপুর কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সোজা চলে এলাম তোমার কাছে। ভাবলাম, বলে আসি, যা আমরা পারি নি, ভয়ে পিছিয়ে গেছি, তা পেরেছে দীপু আর রাথী। ওরা প্রেমের অসম্মান করে নি।

বেলা। স্থলিত, অসহায় কর্পে অবিনাশবার উচ্চারণ করলেন। বেলার এ ভারান্তর তিনি কিছুতেই ব্রে উঠতে পারলেন না।

থামো, থামো, মরার বরস হ'ল, বৃদ্ধি আর করে হরে তোমার ? আমরা কুলীন, তোমরা কারস্থ, বিয়ে অমনি বৃঝি হলেই হ'ল। মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে ছেলেধরার কাজে লাগিয়েছ, আমার ছেলেকে ভালমান্থর পেয়ে টোপ গোঁপে জোড় বাঁধবার চেষ্টার আছ, সে সব বৃঝি না ভেবেছ ? কদিন ধরে কানাব্যা শুনছি, এক ম্যাট্রিক পাশ বেজাতের কালো মেয়ের ফাঁদে পড়েছে আমার ছেলে। সে যে তোমার কারসাজি, সেটা আজ বৃঝতে পারলাম। তাই এসে অবধি বড়ো বড়ো কথা শোনাচছ।

বেলা, ভুল ব্যুছ তৃমি আমার—অবিনাশবাবু ক্লান্ত বিষয় গ্লায় বললেন।

থাক, থাক, সবাই তোমার ভুল ব্রছে। ধরা পড়ে আর কাঁছনী গাইতে হবে না। আমার সর্বনাশ করার তালে ছিলে, পারনি। এবার আমার ছেলের সর্বনাশ করার চেষ্টার আহ। আন্তক আজ দীপু বাড়ী, তার যার-তার বাড়ী যাওয়া ঘোচাচ্ছি।

বেলার সারা মৃথ আরক্ত। উক্তেজনায় সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে—এইভাবে কিছুক্ষণ চললে বেলা হয়তো জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতেই লুটিয়ে পড়বে। অবিনাশবাব আর দাড়ালেন না। এরপর দাড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। কম্পিত হাতে ঘরের কোণ পেকে লাঠিটা টেনে নিলেন। এ বয়সের সম্বল।

# প্রতিদান

### क्रमौग छन्नीन

তুমি এসেছিলে এতটুকু হাসি, এতটুকু ক্ষেহ্ধারা তাই লয়ে ছুটি বনে বনাস্তে কপ্তরী-মৃগ-পারা। তাই লয়ে বাঁশী বেজে ওঠে দ্রে, আকাশ পরিধি ঘুরে দীগস্ত বেড়া ভাঙ্গিয়া ছড়ায় মাটির পাত্র-পুরে।

আরো যদি দিতে কোথা রাখিতাম ? ছোট এই মোর বৃক্
তারো চেয়ে ছোটো তটিনী মেথলা সদাগরা ধরাটুক।
তারো চেয়ে ছোটো সেই দে বিধাতা এত যদি দিল দান,
কেন সে ক্বপণ নাহি দিল তাহা রাখার পাত্রখান।

আজিকে তোমারে বলিতে এসেছি, ও দেহ
বীণার তারে
আনাহত কত বাজিছে রাগিণী সময়ের ঝংকারে।
সেই স্থর ঘ্রি বহু বহু দেশ পশে সে আমার বুকে
সেথা ঝংকারে আর এক বীণা তোমার রাগিণী টুকে।
তুমি তো জানো না, তাই লয়ে একা ত্যামা
যামিনী জেগে,

অতি মিহি করে চাঁদের স্তোয় বুনি শাড়ী ভোমা লৈগে।

# মাদ্রাজ থেকে পন্দিচেরী

ম† দার্জ থেকে রওনা হওয়া গেল পন্দিচেরীর পথে,

মুক্ত: স্বলগামী দ্রপাল্লার বাসে। মূল সহর থেকে বাস চলে
এলো সহরতলীতে, অতি. প্রশস্ত মনোরম রাস্তা বেয়ে;

ক্রমে মাম্বালাম্, গিণ্ডি, তাম্বারাম্—এক একটা উপদহর;
মেমন কলকাতার কাছে বেলঘরিয়া, সোদপুর, ব্যারাকপুর।
এই উপদহরগুলি বৈত্যতিক টেনে যুক্ত রাজধানীর এক



শ্রীঅরবিন্দ

অতি পরিচ্ছন্ন প্রসারণ-মাদাজ সহরটাই থেন শং জাম্প দিতে দিতে গিণ্ডি. তাম্বারামে ্এসে থেমে গিয়েছে। এই উপসহর-গুলির অগুনা বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, সেছিব বিষয়কর। প্রশস্ত রাজপথ, আম, নারিকেলের কুঞ্জ্যের। বিরাট বিরাট অট্যালিকা, বাগান, পাক, খ্রীষ্টামুরাগীদের সাধারণ ভজনালয়- আরও কত কি নিতা নতন নিৰ্মাণ কাৰ্যা---মিলে প্রত্যেকই রাজধানী মালাজের মত একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ সহর, অম্য্যাদাকর 'উপ'-কথাট। আর মনেই আসতে চায় না।

ক্ষে বাস চলে এলো
সহর থেকে দুরে। রাস্তার
হুপাশে দারিবনদী তরুশ্রেণী
—শিশু আর কড়িগাছের
মত, লক্ষকোটী হলুদ ফুলে
ভরা। হুপাশেই সনুজ্ঞ
ধানক্ষেত। মাজাজের
পশ্চিমে অন্তর্বতী অঞ্চলে
এ গিয়ে চলুলে কি দ্ধ

এত বহুবিস্তীর্ণ উদার ধানকেত, এত সব্জ মাঠ, এত লোকবহুল পল্লী চোথে পড়ে না। কোন কোন অঞ্লে শপ্তপূর্ণ অনতিবৃহৎ ধানগাছগুলির প্রাচ্ধা আর লক্ষীশ্রী বাংলাকেও যেন হার মানায়। চৈত-বোশেথের বাংলার তঃসহ গ্রম, থাস মাদ্রাজ সহরেও তেমনি দাবদাহ। আশ্চর্যোর ব্যাপার এই দ্রপথের হাওয়া কিন্তু বেশ মিষ্টি। বাংলার মত পের পর শুরু সমভূমি—হঠাং সমভূমি থেকে কোথাও কোথাও স্থ-উচ্চ পাহাড়শ্রেনী চলে গিয়েছে। চলার পথে নদীনালা প্রায় নেই-ই, তবে কোথাও মাঝে মাঝে হয়ত অগভীর অতি-প্রশস্ত জলাভূমি চোণে পড়ে। সমতলের বদলে মাঝে মাঝে পাহাড আর পাদমলে এমনি জলাভূমি বেশ চিত্তাকণক। বেল আর কোণাও সমাস্ত্রালভাবে চলেছে বাসকট কোথা ও দক্ষিণদিকে, আর তুপাশে পালা দিয়ে পাহাডশেণী একেবারে সমতল থেকে মাথা তোলা দেওয়া, যেমন চোখে পড়ে মান্তাজের সর্বত্র। এহাড়। শত মাইল বিস্তীর্ণ পথে কোগাও আর চড়াই উংড়াই নেই বললেই চলে।

প্রায় তিরিশ মাইল পেরিয়ে পৌছান চিংগেলপেটে — একটা জেলাসহর, এক রাজপথবিশিষ্ট কুফুনগুর, কাল্না স্থ্রের মত। চিংগেলপেটের আগে পালর ব্রীজ। পালর একটা অতি প্রশস্ত নদী, জল নেই, গভীরতাও এক ফুটের বেশী নয়। এত প্রশস্ত একটা জলবিহীন নদীর খাদ একে বেঁকে এগিয়ে চলেছে পুরে. বক্ষোপসাগরের দিকে। এর সমতলী বক চিরে কোথাও কোথাও গোটা কভ জলরেখা— এক একটা যেন এক হাত তহাতী নদী, তাতে কাকচক জল। তামিণ ভাষায় "পাল" শব্দের অর্থ চুধ, আর নদী। অধুন। শুক পালরের বুকে বৃহদিন আগে বারমাস বইত ক্ষীরধারার মত মোতবতী জলধারা; সহজলভা জলের সিঞ্নে মাঠে মাঠে আর ধান ধর্ত না। পালর উপকৃলের সমৃদ্ধ জনপদে তথন সকলেই ছিল 'তুধেভাতে'। তাই এর সত্যিকারের মানে তুধনদী। আজও পালরের অতি-পরিসর অগভীর থাদে জল থাকে বছরে সাত আটমাস, তবে সে জলুষ আর নেই। খরার চারমাসের নদীগর্ভে কোথাও কোথাও দেখা যায় ডোবাখানার গর্ত, তাতে থাকে জল আর মাছ . घर-रे । . नमीत बाउमम गारेन गानी अपनि अर्ग राजात

ত্হাজার টাকা জলকর দিয়ে মংজ-বাবসারীরা ইজারা
নিয়ে বেশ ত'পয়দা কামার। অনেক জারগার বাল্
খ্ডলেও ফটিকস্বচ্ছ জল মেলে, কল্পনদীর জলের মত।
দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি দৈর্গো যাই হোক, প্রশস্তভার
অত্লনীয়। ক্ষণ গোদাবরীও এমনি প্রশস্ত নদী।

চেংগেলপেটের পর আবার পদিচেরীম্থী একটানা পিচ্চালা পথ, পথের ত'পাশে ছারাস্থনিবিড় গাছের সার। হয়ত সাত আট মাইল প্রান্ত শুরুই তেতুল গাছ, ( দক্ষিণী ভাতারা মার্জনা কর্বেন ) ভাতে অজ্ঞা তেতুলের কল্ন।



ক্রীয়া

তারপর আবার অনেক দর কেবল ফলন্ত নারকেল গাছের সার। এবার শুক হল শুবু নিজলা পান গাছের পালা; ছাই ছাই রঙ্, শাথাপ্রশাথা বজিত—স্মগ্রন্থ সংশাভন স্পর্কায় আকাশ ভেদ করে মাথা তুলেছে। মাথার শেষ, অগ্রভাগে গুটীকত পাগ্র বের হয়ে আছে, কঠিন প্রাণ বিদীণ করে একট্থানি করুণার মত।

যতই পন্দিচেরীর দিকে এগিয়ে চলেঙি তু পাশের মার্চে ঘাটে শশু লক্ষী যেন প্রদন্ন হাল্ডে কল্ফনিত হয়ে উঠ্ছে। এবার তুপাশের জমি গেরুয়া রঙের। দক্ষিণগামী রাস্তা সমুদ্র থেকে কোন কোন জায়গায় মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দর। সমুদ্রের পারে লক্ষ লক্ষ গাছের এতবড় নারকেল আর তালবন আর কোনাও চোথে পড়ে নাই। রাস্তার ত্রারে টালীর ঘর দেওয়াল দবই গেকরা রডের। গৈরিক ধূলি মেথে মেথে গাছ গুলির গুড়ি প্র্যান্ত গেকরা। সামনেই মোগীগুরু শ্রীঅরবিন্দের তপোড়মি। সেথানে পৌছানর পুরে মনের প্রস্তুতি পরের ডিজ বিঝি বা এই সন্নামী জীবনস্তুলভ গৈরিকতা।

এখন স্তব্ একটানা ছ'সাত মাইল দীর্ঘ পথ, রেল লাইন যে কোগার ভূলে কেলে এসেছি মনে নেই। এপাশে



আশ্রের মূল ভবনের দৃগ্য

ওপাশে ভূমিগও একেবারে আবীরলাল। সেই ১জন্ম আবীরের মধ্যে সব্জক্ষ গাছ পালা, অসংখ্য ঝাউবন, সমুদ্রের হাওরায় জল্ছে – চির ফাগুরাতে সেই নীল-কলেবর প্রমপ্রক্ষের যেন নিতা দোললীলা।

এবার সেই বহুবাঞ্চিত তীর্থভূমি, শ্রীঅরবিন্দের সাধন সিদ্ধি সমাধির আশ্রম। রিক্সা বা ট্যাক্সিওরালাকে 'আশ্রম' কুপু এই কথাটা বল্লেই যথেষ্ট। তা হলেই আশ্রমের মূল বাড়ীটীতে নিয়ে হাজির করে। কিন্তু এই বাড়ীটাই সব নয়, পূণাভূমি পন্চিরের নানা অংশে অবস্থিত প্রায় তিনশ খানা ক্লাড়ী নিয়ে আশ্রমের নানা বিভাগ। কোন ধনী বাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার বা পরিকরনার একদিনে ভিন্তি প্রস্তুর স্থাপিত হয় নি এত বিরাট কর্ম-মঙ্গশালার।
শীঅরবিন্দের মহিমা আর জীবনদর্শন স্বতঃপ্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে ভক্ত, আশ্রমী, কর্মী ও কর্ম বেড়েছে, প্রয়োজন পড়েছে নতুন নতুন বাড়ীর। কিনে বা যে কোন স্থানে জমি সংগ্রহ করে তৈরী হয়েছে আশ্রম বাড়ী, নানা শাথা প্রশাথা। মোটরে চড়ে—শবগুলি বাড়ী কোন মতে ঘুরে দেখ্তে কমপক্ষে সমর লাগে তিনঘণ্টা, আর মিটারে লক্ষা কর্লে দেখা ধার মোট প্রায় মোলমাইল পথ অতিক্রম করা হয়েছে গোটা আশ্রমটী পরিক্রমার জন্য। আশ্রম

থেকেই গাড়ীর বাবস্থা হয়, কেবল দর্শনাথীরা চাঁদা করে তেলের খরচটী দিয়ে দিলেই হল।

এথানে এলে প্রথমেই
একটা চমংকার বৈশিপ্তা
চোথে পড়ে। কোন
আশ্রমীর বা আশ্রমবাদিনীর
পরণে নেই গেক্যা, হাতে
নৈই কমণ্ডলু—সংসারবীতরাগ সন্নাাস-জীবনের প্রথম
বাহ্নিক নিদর্শন যা ! একজন মৃক্তিকামী সন্নাাসী ধদি
দশঘটা নিরবক্তির শান্তিতে
ধাানে জপেপুজায় কাটান,
আর সেই ধাানলক জ্ঞান

শদি বাবহারিক জীবনে যথাযোগ্য প্রযুক্ত না হওয়ার স্থযোগ
পায়, তবে কি প্রয়েজন দেই আত্মকেন্দ্রিক ধানে অফুধ্যানের ? যোগীজনসমাট শীঅরবিন্দ বিরাট কর্মযোগী।
দকলের দামনেই রয়েছে বিরাট কর্মক্ষেত্র। তাঁরই ক্লপাস্থকুলো
বয়দধর্মবর্গস্ত্রীপুক্ষ নির্বিশেষে দকলে কর্মের বন্ধনের
মধ্য দিয়ে খুঁজে পাচ্ছেন মুক্তির পথ নির্দেশ—জীবনের
নানাক্ষেত্রের বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়ে করে চলেছেন
চিত্রবৃত্তিনিরোধের অত্যাশ্চর্যা দকল এক্স্পেরিমেন্ট্।
তাই এথানে গেকয়া কমগুলুর বালাই নেই, বাহ্যিক
পুজা উপচারের আয়োজন নেই। দমুদ্র দৈকতের

আশ্রমটী জেগে ওঠে অতি ভোরে, বিহুগকণ্ঠে কাকলীর আগে—তপোময় স্বপাচীন ভারতের নর্নদাদির্দ্দেবস্বতী তীরে শ্বধিকণ্ঠে সামগান মুথরিত তপোবন একদিন ধেমন করে জেগে উঠ্ত। আর ক্রমে ক্রমে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে আশ্রমের প্রতিটা বিভাগ।—কামারশালা, তাতশলা, সীবনালয়ের কর্মচাঞ্চল্যের সংগে সংগে ছুতারথানা, বেকারী, ভেয়ারী, শিল্প-বিজ্ঞানী সঙ্গীত, সাহিত্যকলা, ফুটবল, টেনিস, সন্তরণ, দিনান্তিক প্রার্থনা, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন—এক কথার জীবনের স্বস্তরের সমস্তরক্ম বাবহারিক যোগের অভ্যাস ও প্ররোগ এথানে অব্যাহত ভাবে চলেছে। এথানে আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীর সংখ্যা

মোট প্রায় তেরশ'। প্রীজরবিক্রের আদর্শ ও ভাবধার।
শীমায়ের পরিচালনায় থে
রকম জত প্রসারের পথে—
তাতে করে, হয়ত আগামী
কয়েক বছরের মধ্যে আশ্রম
বা ড়ীর মো ট সংখ্যা
হাজারে আর আ শ্রমীর
সংখ্যা দশ সহকে
দাভাবে।

আশ্রমে চ্কতেই দেখা গেল গুটীকত ভদুলোক কারও পরণে হাফ্ প্যান্ট, কারও ধতী পাঞ্চারী।

দাড়িরে দাড়িয়ে টুক্টাক্ আলোচনা করছি এমন সময়ে প্রনিম্ক্র পরিষার বাংলায় এক কিশোর যুবক একটা চেয়ার দেখিয়ে শ্বিতহাস্তো বল্লেন—বস্থন। বক্তা এক রুটীশ মুবক। ওর মা বাপ স্বাই শ্রীঅরবিন্দের করুণাধ্য হয়ে আশ্রমবাসী। রুটেনভূমিতে যে রুটনীয়রা কর্মনা কর্তে পারে না যে পাথবীতে ইংরেজ ছাড়া জাত আর ইংরেজী ছাড়া ভাষা আছে তাঁদের আশ্রমবাসী হতে দেখে আর বাংলা বুলি বলতে শুনে স্তিয় আশ্রমবাসী করে লাগে। এখানে এই মহাভারতের সাগরতীরে স্বই সম্থব হয়েছে। এখানে পনের রক্মের বিদেশী জাত আর ভাষা থাক্লেও বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা প্রায়

পাঁরতাল্লিশ জন। তারপরেই গুজরাতী। অবশিষ্ট দর্বভারতীর পাঁচমেশালী। গুজরাতী ছেলেমেরের। কিন্দ্র বাংলা বলে বেশ। আশ্রমে ছোটবড় দ্রারই স্বরক্ষ্ম ভাষা শিক্ষার স্থযোগ আছে। এতটুকু ছেলে মেয়ের। কত অল্প মুমরে তিন চার পাচটা ভাষার লিখ্তে পড়তে বল্তে পারে দেখ্লে অবাক হতে হয়। আশ্রমবাসীদের বিশাস এ স্বই সন্থব হয়েছে শ্রীঅর্বিকের সংঘজননী শ্রীমায়ের ক্রণা ও স্কারিত শক্তির প্রভাবে।

সেদিন ছিল রবিবার, আশ্রমের সকল বিভাগে ছুটা। স্ততরাং স্বাত্থে যাওয়া গেল শ্রীঅববিক্লের সমাধি দর্শনে। দেহত্যাগের প্রার ১১১ ঘণ্টা প্র শ্রীঅববিক্লের নশ্বর



সমাধি

দেহটা মূলাবান একটা কাষ্টাধাবে স্মাহিত করা হয়।
কংক্রীটে গেঁপে গেঁপে বেদী তৈরী করে কাষ্টাধারটা তার
মধাে রেথে উপরে পরম ধরে ও স্থমে মাটা চাপা
দিরে স্মাধিও করা হয়।' এই স্কলপ্রিসর স্মাধিভূমিটী
সারা আশ্রমের এক কথার সার: অর্বিন্দ-জগ্তের পবিত্র
তীর্থভূমি। এইখানে যে এক এট্ট দেহমনছদর-ভ্রানো
শাস্তি ও নৈংশ্দা বিরাজ করে জগতে তার তৃলনা
নেই। আশেপাশের জনতার মধােও এর নীরব্তা
বিজনের নীরব্তাকেও হার মানার। মাঝ্যানে ভাটে
একটা উঠোন, সামনে পেছনে ডাইনে বাগে এক
একটা বাড়ী বা তার অংশ বিশেষু। প্রশির্রী

সমাধি থেকে সামাল এগোলে একটা রাস্থা ক্রমে উপরে উঠে গেছে একটা কক্ষে—ধেখানে মহাযোগী শ্রীঅরবিক্তের অবস্থান-যোগ-সিদ্ধির পুণাস্থতি জড়িয়ে আছে। তার ইহিক জীবন সম্প্রকিত যাবতীয় জিনিস, তার বাবহার-কর। ঘড়ি কল্ম বইখাতা প্রম শ্রুমার এমনভাবে রক্ষিত আছে দেখে মনে হয় এইমার তিনি কোপার গেন গেছেন, এখনই এসে আবার সব বাবহার করবেন।

সমাধিটা কত রক্ষারি ফ্লে ও ফ্লস্তবকে সাজান। পায়ের কাছে রক্ষিত আধারে দক্ষিণ ভারতের বিথাতি

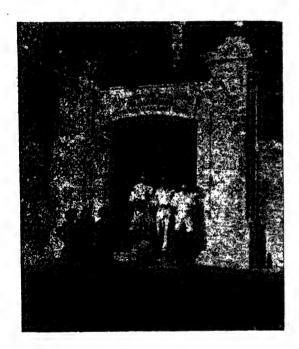

শ্রীত্ররবিন্দ বিশ্ববিজ্ঞালয়ের সন্মুখভাগ।

স্থান্ধী মহীশ্র ধপশল। জলতে। কত তক্ত সমাধিতে
মুঠি মুঠি ফল ছড়িয়ে, ধৃপশলা জেলে প্রণাম কর্ছে।
অতি ভোরে নিকটেই এক তক্ত অনেক ফল আর ধৃপশলা
নিয়ে বনে পাকেন হাতে হাতে তুলে দেওরার জন্য। দিনে
রাতের যে কোন যামে কত আশ্রমী, নাইরের শোকতাপক্লিপ্ত কত বাইরের মাতৃস বেদী স্পর্শ করে প্রণত
হয়ে পড়ে পাকে অস্নীম ভক্তিতে। সমাধির চারিদিকেও প্রতি ধরের অঙ্গনে প্রাঙ্গণে পূর্পান্থিত ফ্লের
গাছ, স্বত্তে লাগান। চারিদিকের এই মধুগন্ধবহ আব-

হাওরার মাঝথানে সমাধির পাশে বসে মাত্রুষ যেন সেই প্রম জ্যোতির্ময় পুরুষের মধুর সান্নিধা অফুভব করে।

আশ্রমের প্রতিটি অংগ ফুলে ফুলে ভরা। প্রত্যেক ফুলের গুণভেদে আশ্রমজীবনে নতুন নামকরণ করেছেন শ্রীমা—কোন অলোকিক মুহুর্তে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভংগিতে শ্রীমায়ের কাছে প্রতিভাত হওয়া সেই বিশেষ অর্থবাচী নাম। সমাধির ঠিক উপরে বড় একটী গুলমোহর বা সোনাল জাতীয় গাছ, রাশি রাশি হলুদ ফুলে ভরা। এর নাম 'সার্ভিস' টাু। এই গাছটী রাত্রিদিন আপন অজম্ম ফুলদল শ্রীঅরবিন্দের চরণে পুশোঞ্জলি দিয়ে ধর্ম হচ্ছে—স্কৃতরাং সার্থক এর নাম 'সেবাইত' বুক্ষ।

সমাধির পায়ের দিকে পঞ্চলবিশিষ্ট কাঠচাঁপা ফুলের গাছ। এই ফলের নাম 'মনস্তাত্মিক পরিপূর্ণতা'। এর প্রতিটি দলের নাম ঃ 'প্রতার', 'আকাজ্ঞা', 'আম্বরিকতা', 'ভক্তি', 'সমর্পণ'। এধারে একজাতীয় করবী জাতীয় ফুল— যার নামকরণ হ্রেছে 'ভ্রান্তি সমর্পন'। তাছাড়া এদিকে उनितक कृष्टेष्ठ জবা, পঞ্চমুখীজবা, গাদাফল, সূর্য্যমুখী, আদল করবী, শতরা প্রভৃতি ফলগাছ আপন প্রকৃটিত হালে বিকশিত হয়ে আছে। জবা ফলের আশ্রমী নাম 'শক্তি', পঞ্মুখীজবা 'স্ক্রিয়শক্তি'। সাদাফুল 'ন্মনীয়তা'র প্রতীক। প্তরা 'তপক্সা' পুষ্প। স্থামুখী 'দিবাজীবনম্খী চেতনা'র প্রতীক। আদল করবী 'বিজরপুষ্প'। ৺বিজয়ার দিনে আশ্রম সজ্জিত হয়ে উঠে এই জরার্থক করবীপুশে। আশ্রমের প্রবেশ পথের ফটকে নীলকমলের (রাধারুম্কা) কুঞ্। এই ফুলের নাম 'নীরবতা' অর্থাং নীরবে আশ্রমে প্রবেশ কর। প্রবেশ পথের বাঁদিকে অশোক ফুল—অশোক আপন নামেই আপন গুণ প্রকাশ কর্ছে — অর্থাং এথানে কোন শোক তঃথ নেই।

আশ্রমের শুরু মূলভবনেই নর, দর্বশাথার এই বিশেষ অর্থবাহী ফুলের বাহার। শুরু ফুলের নামকরণেই নয়— মোট তেরশ আশ্রমীকে নিয়ে নানা বিভাগ, ব্যক্তিগত যোগতে অন্থারী প্রত্যেককে কর্মে নিয়োগ। দকলের দব রকম শিক্ষা দীক্ষার বাবস্থা। থাওয়া-দাওয়া থেকে গেলাধ্লা পর্যান্ত সমস্ত কিছুর নিথত পরিচালনা—দবই চুরানী বংসরের এই শক্তিময়ী আশ্রমজননীর উপর ক্সনা, তাই আজ্ও তাঁর চোথে ঋষিদৃষ্টি, মনে কবির কল্পনা,

কর্মে শিল্পীর সাধনা। বিচিত্র নয়, মাত্র সেদিন পর্যান্ত আশ্রমীকৃলের এই অধ্যাত্মজননী সমূত্র সৈকতের মাঠে টেনিস থেলেছেন যুবজনবিক্রমে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগের কথা। ফরাসী চিস্তাবিদ্ ও দার্শনিকদের অন্ততম প্রেষ্ঠ এক মনীষী বিশ্বময় ঘুরে ফির্ছেন সঙ্গীক। পার্থিব সম্পদের কম্তি না থাক্লেও তাঁর মনে ছিল না শান্তি, বিগ্রী স্ত্রী ছিলেন না এহিক স্থথে স্থা। তাই সারা বিশ্বে পাতি পাতি করে খুঁজচিলেন দেই প্রম

সতাকে। চরম শান্তির উৎসকে। পান নি। অবশেষে তাঁর সন্ধান মিলল পুণा अभि भन्तिरहतौरछ। श्री या भी दक জানালেন। এতদিন ধরে সারা বিশ্বে যার সন্ধান তারা করছিলেন তাঁর দেখা পেয়েছেন। এর পরই তজনের শ্রীপ্তরুর क्रभानाच उ मौका। সে দিনের সেই ফরা দী দার্শনিকের সতা সন্ধানী পীই আজ শ্রীঅরবিন্দ সংঘ-জননী---সবার মা।

দেদিন শ্রীমায়ের দর্শনলাভের স্থাবাগ হল সকাল
৬টা ১৫ মিনিটে—ভক্তসমক্ষে
তার প্রাত্যহিক দর্শনদানের
নির্দিষ্ট সময়। ভোরে প্রাতঃকতাদি সেরে শুচি বন্ধে

ও ওচি মনে দকলে ক্রমে নিঃশব্দে লাইন করে দমবেত হন রোজ, নির্দিষ্ট দময়ের প্রায় আধঘণ্টা আগে থেকে। দর্শনের আগে মনটাকে দমস্ত রকম চিস্তাক্লেদমূক্ত করার জন্ম যার যার স্ব-আরোপিত এই ব্যবস্থা। ক্রমে রাস্তার ধারে থাকার ঘরের ব্যালকণিতে নিঃশব্দে এদে দাঁড়ালেন মা—তারপর দামনে, ডাইনে, বাঁয়ে ম্থ তুলে চাইলেন, যেন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের চোখে চোখে তাকিয়ে কিছু দিয়ে দিচ্ছেন। তারপর দৃষ্ট নিক্ষিপ্ত হল দরে, বহুদ্রে—একট্ পরে সে দৃষ্টি নিমীলিত হয়ে এলো—ধ্রেম কোন্ স্থান্ব সতালোক থেকে এক মহাশক্তি আকর্মণ ক'রে নিজের মধ্যে সংহত কর্লেন, পরে আবার উদার দৃষ্টি মেলে রাস্তায় ভিড়-করা ভক্তমগুলীতে সেই শক্তি সঞ্চারিত করে দিলেন। প্রসন্ন হাসিতে ম্থথানা উদ্যাসিত হয়ে উঠল, আবার দৃষ্টি মেলে ধরলেন সকলের সামন্রে; ম্থ না ফিরিয়ে আস্তে আস্তে পেছু হেঁটে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।



শ্রীমায়ের দর্শন

দেদিন সকালে দর্শনার্থীদের ভীড়ে দেখা গেল এক ভদ্রমহিলাকে—স্ইডেনবাসিনী। এসেছিলেন স্বার আগে—এসে যুক্ত করে নগ্নপদে নতমস্তকে দাড়িয়েছিলেন। দর্শনের পরেও আত্মসমাহিতভাবে স্থান কাল ভূলে আবার দাড়িয়ে আছেন। তেমনি করজোড়ে। যথন তিনি চলে গেলেন তার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে সকলে সে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। আরও জনকয়েক ভিন্দেশী ও বিদেশিনী চোথে পড়ল—খার। দীর্ঘ গোরকান্তি দেহে এক ফালি কাপড় জড়িয়ে নগ্নপদে হাসিমুথে আশ্রমজীবন যাপনে ধল হয়েছেন। ভোগ ও লালসা, ব্যবহারিক সাফল্য এবং দারুণ রজোগুণের আফালনের কেন্দ্রভূমি ইউরোপ, আমেরিকার ধনশালী লোকের। শ্রীঅরবিন্দ্রভামে এমনু সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন, যার জন্ম অনায়াসলভ্য বিলাস ত্যাগ করে এই অন্তর্ম্থী অনাড়ম্বর তপশ্চারী স্বীবন্যাপনে প্রলুক্ক হয়েছেন।

শ্রীষরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এক চমকপ্রদ প্রতিষ্ঠান। এখানে শিশু বিভাগ থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর জন্ম ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, অক্ষাত্ম, বিভিন্ন ললিত কলা ইত্যাদি অধ্যাপনার যে ব্যাপক ব্যবস্থা আছে তা ভারতের কোন অংশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের চেয়ে কিছুমাত্র আকিঞ্চিংকর মনে হয় না।

১৫টী দেশ থেকে সংগৃহীত শিক্ষক নিয়ে এর অধ্যাপক-

মণ্ডলী গঠিত। বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষারিত্রী সবাই আশ্রম-বাসী। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিচ্চালয়ে অধ্যাপনা হয় এথানকার স্বকীয় ধারায়, স্বকীয় স্ফুটী অন্তুসারে। এথানকার শিক্ষার উচ্চমান, পবিত্র আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার স্কুষোগ ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারের উচিত অবিলক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তুমোদন দান।

গায়ে গলাবন্ধ কোট, মাথায় গান্ধীটুপী পরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধাপে ধাপে সমাপ্ত অংশ নিমেষে বোতাম টিপে গাঁরা উদ্বোধন করেন তাঁরা এই বিরাট কর্মযজ্ঞশালাটী মাঝে মাঝে দেখে গেলে দেশের এবং তাঁদের নিজেদেরও উপকার হবে বলে মনে হয়।

প্রবন্ধে বাবহৃত আলোক চিত্র শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্মে প্রাপ্ত।



ষ্টে: অশোক দেব

# ভারতবর্ষ

## শ্রীঅপুর্বাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

স্থবণ জয়ন্তা জাগে আশাবরী স্থার স্থার তব,
আবাঢ়ের প্রভাতের আনন্দের স্মারোহে নব
আক্ষশতান্দীর পারে। স্বদেশের ঐতিক্রের তুমি
মহান্ মহিমালয়ে, ধন্ত করি দিলে জন্মভূমি
শাবত স্বাক্ষরে। আপনার প্রজ্ঞাতীর্থ পাঠ করি
দারস্বত সাধনার মন্ত্র দিলে বাণী মূর্ত্তি ধরি
কোন এক রৌদ্রশাত জনারণাে মধ্যাহ্ন লগনে,
স্থপ্রের সৌরভ তব শতান্দীব ঋতু-আবর্তনে
দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে করেছে যে নিত্য আকর্ষণ
সৌজন্তে শ্রদায় যুগ পান্ধ জনে। কভু বিশ্বরণ
হবে না কালের, যতদিন বঙ্গভাষা বিশ্বেররে
আপনারে করিয়া বিস্তার।

বহুতারকারে নহে করেছ প্রোজ্জল। নব অঙ্করের হেরি অভ্যুখান আফুক্লো তব, বহু বনস্পতি লভিয়াছে স্থান তোমার হৃদর ক্ষেত্রে, তব শোভা স্থধারস পির। দিনে দিনে হয়েছে বদ্ধিত তোমারি আশ্রয় নিয়া; আজ তারা কীর্ত্তির শিখরে বন্দনীয় সর্কোত্ম, তুমি বিশ্বে চির বরণীয় উজ্জ্জল জ্যোতিক্ষ সম।

স্বাতন্ত্র দেখেছি তব। স্বদেশের মৃত্তিকার রস বণ্টন করেছ তুমি তুচ্ছ করি নিন্দা অপ্যশ। হও নাই ত্রস্ত ভীত আধুনিক ঘাত প্রতিঘাতে সত্য শেব স্থান্দরের পূজা বলিষ্ঠ আদর্শ সাথে করেছ স্থলীর্গ দিন। তোমার বীণাতে নাহি বাজে বেস্করে রাগিণী; মধামণি ভাব জগতের মাঝে। পঞ্চাশ বছরে এসে পঞ্চলশী সাজিয়াছে যারা, ভাদের মত তুমি হওনিকো আজো বৃদ্ধিহার। ভেকে এনে সাম্প্রতিক ট্রা-গাওয়া কীর্তনের দল প্রগতির রচিতে তুর্গতি; তুমি আজো অসঞ্জ অভিজাত বাঙ্ময়ী।

ধিজেক্রলালের পুণাশ্বতি;
বক্ষে তব, শবং সাহিত্য তব গৌরবের গীতি,
ভাবপুপ্প আহরণে অলিসম তুমি জল্পরে
সাথে লরে শ্রামল করেছ দেশ ঃ দর্ম বাল্চরে
আজ অজম্র কসল। স্থায়ে পড়ে বীথি কলে ফুলে
সংসার গহনে। ভারতীর সভাতার মর্মা মূলে
আনক্রের করেছ সঞ্চার, বিহঙ্গেরা নীড় বের্ধে
করিছে কুজন ভাব ভাবনার সাথে সদা মেতে
অধিত্যকা মাঝে তব।

তুমি ভেঙে দিলে সব ভুল দৌলহা-বিকীর্ণ করি,' মোর কাছে তাহা যে অতুল, আমার মধ্যাফ্র দিনে পেরেছিন্ত আশ্র তোমার আজি এ উংসব ক্ষণে সেই কথা নহে ভুলিবার। চারিদিকে তাসের প্রাসাদে চলে পরম কৌতুকে উদ্টরচনা, হেরি তার জয়্যাত্রা পৃথীবকে' চলে দর্প ভরে, তারি মাঝে তোমারি জয়ন্তী করি, অমিতায়ু হও তুমি ভারতীর রক্নশতনরী।

# \* वठीरठत श्रुठि \*

## স্কো**ল্যের আ**মোল-শ্রেমান্দ পথীরা**ন্ধ** মধোপাধ্যার

একালে আমাদের দেশে 'বারোয়ারী পূজোর' রেওয়াজ খুবই ... তুর্গোৎসব, খ্রামা প্রজা, সরস্বতীপূজো, শীতলা পূজো --- নিতা এমনি আরো কত কি প্রো-পার্ব্বণের অমুষ্ঠান, সবই আজকাল সাডম্বরে অমুষ্ঠিত হচ্ছে, আধুনিক গণ-তান্ত্রিক কেতায় · · অর্থাৎ 'বারোয়ারী' ব্যবস্থায় — পাড়া আর বেপাডার লোকজনের কাছ থেকে ছোট-বড় নানা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে। অথচ, আজ থেকে প্রায় একশো-সত্তর বছর আগেও এই 'বারোয়ারী প্রজার প্রচলন ছিল না' আমাদের দেশে। প্রাচীন পুঁথি-পত্র ঘেঁটে ইদানীং যে সব . ঐতিহাসিক-তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই থেকে জানা যায় যে বাঙলা দেশে অভিনব এই 'বারোয়ারী' প্রজার বাবস্থা প্রথম প্রচলিত হয়েছে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দেকালে ইংরেজ ইপ্ত ইণ্ডিয়া শেষাশেষি আমলে। কোম্পানীর রাজধানী কলিকাতা শহরের অনতিদূরে স্থদমূদ্ধ গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রায় ১৭৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে দেখানকার বারোজন মাতব্বর-বাক্তির সক্রিয়-উৎসাহে मर्स्त अथम महाममारतारह 'वारतायाती शृष्ट्यात वावसा हय। অভিনব-প্রথায় এই পূজোর অনুষ্ঠান যে তথনকার যুগে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তারও প্রমাণ মেলে স্বিশেষ। অর্থাং গুপ্তিপাড়ায় নর-প্রবর্ত্তিত সেকালের এই 'বারোয়ারী পূজোর' অসামান্ত সাফল্যের ফলে, অচিরেই এমনি গণতান্ত্রিক-প্রথায় পূজো করার হিড়িক ছড়িয়ে পড়লো আশেপাশের আবো সব গ্রামে-শহরে—এমন কি ্কোম্পানীর রাজধানী কলিকাতাতেও। তথনকার আমলে এই সব 'বারোয়ারী পূজোর' আসরে যে সব বিচিত্র কাণ্ড-কারথানা ঘটতো প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তার অনেক পরিচয় পাওয়া থায়। একালের রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেরই হয় তো সে সব কাহিনী জানবার আগ্রহ আছে, তাই বিভিন্ন প্রাচীন সংবাদ-পত্র থেকে সেকালের 'বারো-য়ারী প্জো' সম্বন্ধে কয়েকটি বিচিত্র থবরাথবর সম্বন্দন করে দেওয়া হলো।

### বাবোহারী পূকো ( দি ফেণ্ড অব ইণ্ডিমা, মে, ১৮২০)

... a new species of Pooja, which has been introduced into Bengal within the last thirty years, called Barowaree... About thirty years ago, at Goopti-para near Santi-poora, a town for its numerous celebrated in Bengal college, a number of brahmins formed an association for the celebration of a pooja independently of the rules of the Shastras. They elected twelve men as a committee, from which circumstance it takes its name, and solicited subscriptions in all the surrounvillages. Finding their collections inadequate, they sent men into various parts of the country to obtain further supplies of money, of whom many, according to current report, have never returned. Having thus

obtained about 7000 Rupees, they celebrated the worship of Juguddhatree for seven days with such spl:ndour, as to at ract the rich from a distance of more than a hundred miles. The formulas of worship were of course regulated by the established practice of the Hindu ritual, but beyond this, the whole was formed on a plan not recognized by the Shastras. They obtained the most excellent singers to be found in Bengal, entertained every brahmun who arrived, and spent the week in all the intoxication of festivilty and enjoyment. On the succe-sful termination of the scheme, they determined to render the pooja annual, and it has since been celebrated with undeviating regularity.

A way having been thus opened...the example was imitated in other parts of Bengal...Within a few miles of the metropolis, more than ten of these subscription assemblies are annually formed. The most renowned are those at Bulubh-poora, Konnugura, Ooloo, Gupti-para, Chugda, and Shree-poora. At Ooloo, where it is celebrated with extraordinary shew, Patres conscription of the town have passed a law that any man who on these eccasions refuses to entertain guests, shall be considered infamous and expelled from society...

### ( সমাচার দর্পণ, ৮ই মে, ১৮১৯ )

পূজা।—২৮ বৈশাথ ৯ মে রবিবারে বৈশাথী পূণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাইচণ্ডীতলানামে একস্থানে বার্ণিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মধ্য-পাড়ায় বিদ্ধাবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গণেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীবাপ্রযুক্ত আপন ২ পাড়ার পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্যন্ত কেহই কন্থ্র করে না তৎপ্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটশ্ব ও দূরশ্ব অনেক লোক

তামসা দেখিতে আইসে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক দোকানি পদারি আদিয়া দেখানে ক্রম বিক্রয় করে ও অনেক ২ ভাগ্যবান লোকেরদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আর ২ প্রকার তামসা অনেক হয়। তিন চারি দিন পর্যান্ত সমান লোক ধাত্রা থাকে। অনেক ২ স্থানে বার এয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এইক্লণে উলার তুলা কোথাও হয় না!

#### ( সমাচার দর্পা, ১১ই আগন্ত, ১৮২১ )

বৈভবাটীর বারএয়ারি পূজা॥—বৈভবাটীর বারএয়ারি মাতঙ্গী পূজা ইইয়াছে ২৩ শ্রাবণ সোমবার পূজা হইয়াছিল কিন্তু ২৬ রোজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিমা ছিলেন তাহাতে প্রতিমার সৌন্দ্র্যা অতিআশ্চ্র্যা এবং পূজার পারিপাট্য বিত্রশাঠা ও চিত্রকাপটা রহিত এবং গীতবাজ প্রতিপাল করণ নিস্প্রোজন সেই ইহার আল প্রয়োজন। এই পূজার পূর্বাপর পাচ সাত দিন রথমাতার মত লোক্ষাত্রা হইয়াছিল বিশেষতঃ ইহাতে আট প্রকার সং হইয়াছিল সে অতি অভুত তাহা দেখিলে ক্রাত্রেম জ্ঞান প্রারহয় না।

### ( সমাচার দর্পণ, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮২১ )

বারএয়ারি পূজার বিরোধ॥—সংপ্রতি মোং জয়নগর প্রামে এক বারএয়ারি মহিষমর্দ্দিনী পূজা ইইয়াছে তাহাতে ঐ পূজা উপলক্ষে জয়নগরের এক ভাগাবান ব্রাহ্মণ অসমন্বিত এক তাঁতির সমন্বর করিবার কারণ ঐ তাঁতিকে নিমন্থণ করিয়াছিল ইহাতে জয়নগরের তাবং লোক এক পরামর্শ হইয়া নে তাঁতির সহিত সামাজিকতা না করিতে স্থির করাতে উভয় পক্ষীয় লোক পরক্ষার রাগান্ধ হইয়া লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া পূজার দিবস ঠাকুরাণীর সম্মৃথে খণ্ড প্রলয়ের মত অতিশয় মারামারি হইয়াছিল তাহাতে অন্ত রলিদান ও রক্ত পাতের অপেক্ষা

প্রসিদ্ধি হইয়াছে। এখন তাহারদের মোকদ্মা সদরে হইতেছে। নক্মার' কয়েকটি ছত্রে তার কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

( সমাচার দর্পণ, ১৯শে আগষ্ট, ১৮৩৭ )

তুর্গার তর্দ্ধা। – আমি ফলিকাতা ছাড়িয়া চুচুঁড়াতে আসিয়া দেখিলাম এক চতুভূজা তুৰ্গা বৃষ্টিতে গলিতাবস্থা হইয়াছেন চূচুঁড়ার লোকেরা বারইয়ারি পূজার্থ এই মুর্ত্তি প্রস্তুত করে তাহারদিগের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে তুই দল আছে একদল তাতি তাহারা বৈষ্ণব অপর দল শুড়ি তাহারা শাক্ত অতএব ঐ মৃত্রির পূজাতে বলিদানের বিষয়ে গোল উপস্থিত হইল পরে শুঁড়ি দলেরা মাজিস্ফেট সাহেবের নিকট এই প্রার্থনাতে নালীস করিল যে তাহারদিগের বাতীত বলিদান পূজা হয় না অতএব ম্যাঙ্গিস্থেট সাহেব এমত হুকুম দেউল যে দেবীর সাক্ষাতে বলিদান হয় তাহাতে মাাজিম্বেট শ্রীযুক্ত শামিয়ল সাহেব হকুম দিলেন অগ্রে বৈষ্ণবের। পূজা করুক পরে শাক্ত-মতাবলমী ভাঁড়িরা বলিদান করিয়া পূজা করিতে পারিবে এই হুকুমান্তুসারে অগ্রে তাঁতিরা পূজা করিয়া তাহারদিগের ঘট বিস্কুন দিল পরে ভুঁডিরাও ছাগল মহিষাদি বলি দিয়া পূজা করিয়াছে এইক্ষণে বিস্ক্রনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত হইয়াছে তাঁতিরা কহে তাহার৷ অগ্রে পূজা করিয়া ঘট বিসর্জন দিয়াছে এখন শুঁড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে ভুঁডির৷ বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পূজা করিয়াছে তবে তাহার৷ একদলে কেন বিস্কুনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় ছুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত হইবে কিন্তু লোকের। যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না ঐ তুর্গার অদৃষ্টেও সেই দশা হইয়াছে। কশুচিং চুঁচুডু। নিবাসিন :।

সেকালের এই সব 'বারোয়ারী পূজোর' মহোংসবে যে কি ধিরাট ধুমধাম-আড়ম্বর আর ঘটা হতো,তার পরিচয় পাএয়া যায় উনবিংশ শতকের স্থনামধন্ত-সাহিত্যিক কালী-প্রসন্ধ সিংক্ষের রচিত ঐতিহাসিক-গ্রন্থ 'হতোম পোঁচার

( হুতোম পেচার নক্মা )

… একবার শাস্তিপুর ওয়ালার। পাঁচ লক্ষ টাকা থরচ
করে এক বারো-ইয়ারি পূজাে করেন; সাত বংসর ধরে
তার উজ্জ্গ হয়, প্রতিমাথানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল। শেষ
বিদর্জনের দিনে প্রত্যেক পুতৃল কেটে কেটে বিদর্জন
করতে হয়য়ছিল, তাতেই গুপ্তিপাড়া ওয়ালা 'মা'র অপঘাত
মৃত্যু উপলক্ষো গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোয়ারী
পূজাে করেন তাহাতেও বিস্তর টাকা বায় হয়।

এমনি বিচিত্র ধুমধাম-আড়দর আর প্রচ্র অর্থনায় ছাড়াও দেকালে এ দন 'বারোয়ারী পূজাের' আদরে দলাদলি, রেষারেষি, ছল্দ-বিরাধ আর দাঙ্গা-হাঙ্গামাও যে প্রায়ই ঘটতা—দে প্রমাণ পাওয়া যায় উপরে উদ্ধৃত প্রাচীন দংবাদ-পত্র আর সমসাময়িক-দাহিতাের টুকরােট্রকরাে থবরাথবর থেকে। এ দব ছাড়াও, মাত্র কয়ের বছরের মধ্যে দেকালের 'বারোয়ারী পূজাের' পাগুাদের উপদ্রব যে আরাে কতথানি মারায়্রক হয়ে উঠেছিল—তার পরিচয় মিলবে ১৮৪০ সালে প্রকাশিত 'সমাচার-দর্পণের বিশেষ একটি সংবাদ মাধা্যে।

( ममाठात पूर्वन, ১৮३० )

শেমান্ত দামণ মহাশর্ষিগের যুবা দন্তানের।
বারোয়ারী পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর
অত্যাচার করিতেছিলেন শ্বীলোকের ডুলি পান্ধী দৃষ্টি
মাত্রই বারোয়ারীর দল একত্র হইয়া তংক্ষণাং আটক
করিতেন এবং তাহাদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে
কদাপি ছাড়িয়৷ দিতেন না। স্ত্রীলোকের দাক্ষাতে অবাচ্য
উচ্চবাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহাই কহিতেন তাহাতে

লক্ষাশীলা কুলবালা সকল টাকা-পয়সা সক্ষে না থাকিলে বন্ধালঙ্কারাদি প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া বেহালানিবাদী যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন।…

তবে এ অনাচার অচিরেই বন্ধ হয়েছিল সেকালের চিকিশ-পর্গণা এলাকার স্থানক ইংরেজ জেলা-ম্যাজিট্রেট পেটন সাহেবের ব্যক্তিগত-তংপরতায়। এ উপদূব শায়েস্তা করতে পেটন সাহেব শেষে নিজেই একদিন ঘেরাটোপ-ঢাকা পান্ধীতে আত্মগোপন করে স্টান এসে হাজির হলেন বেহালার বারোয়ারী-তলায়। ঘেরাটোপ-ঢাকা স্তদ্খ পান্ধী দেখে দেখানকার 'বাবোয়ারী-প্রজার' পাণ্ডারা ঠা ওরালেন—বুঝি কোন বড়লোকের ঘরনী চলেছেন আশে-পাশে কোনো আত্মীয়-বাডীতে-মোটা চাঁদা আদায়ের লোভে তাঁরা পথের মাঝেই পান্ধী খেরাও করে পান্ধী-तिश्रातारमत उपत जुलुम अक करत मिरलन। বেহারাদের আগে থেকেই শেখানো ছিল তারা যতই অন্তন্য জানায় - -সঙ্গে কর্ত্তা-ব্যক্তি কেউ নেই অধ্যসা-কড়ি নেই সন্ত্রাম্ব-ঘরের কুলনারী একা চলেছেন পান্ধীতে— নেহালার বারোয়ারী-তলার পাণ্ডাদের তত্তই রোথ চেপে থায়। শেষে অধৈগ্য হয়ে যেমনি তাঁরা পান্ধীর ঘেরাটোপ শরিয়েছেন, অমনি দেখেন—অসহায় কুলনারী নয়…তাঁর জায়গায় পান্ধীর ভিতরে বধু-বেশে বদে রয়েছেন লাল-ग्रा इंश्तब माजिरहें अवन-भन्नाका छ प्रहेन मार्टर ! বেহালার বারোয়ারী-তলার এই অভিনব-কাহিনীটি সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের সংবাদ-পত্রে…তারই কিঞ্চিং অংশ উদ্ধৃত করে আপাততঃ 'বারোয়ারী-প্রস্থার' প্রসঙ্গের উপর যবনিকা টেনে দেওয়া যাক।

( সম্বাদ ভান্ধর, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০ )

···তথন সাহেবের মূখ দেথিয়া সকলের মহা হৃদকম্প হইল এবং কে কোন দিকে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না। তথপরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়া

বিচারকর্তা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তংক্ষণাং কয়েক বাক্তিকে ধরিয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।…

উনবিংশ শতকে কোম্পানীর আমলে দেশে তথন নিতাই লেগে থাকতো আরো নানা রক্ম উংস্ব-অনুষ্ঠানের ঘটা। কারণ, ইংরেজের রাজধানী কলিকাত। শহরে তথন কাঁচা-পয়দা রোজগারের স্থযোগ-স্থবিধা ছিল প্রচুর ... দেশ-দেশান্তর থেকে নানা জাতের লোকজন এথানে এদে ছোট-বড় কাজ-কারবারের দৌলতে অল্পদিনের মধ্যেই রীতিমত বিত্রশালী হয়ে উঠতো — স্বতরাং তথনকার আমলে মনে তাদের ক্রবিও ছিল অটেল। তারই ফলে, দেকালেয় সমাজে সারাক্ষণই বইতো তথন এমনি নানান আমোদ-প্রমোদের অফুরস্থ প্রবাহ। চডক-সংক্রান্থি আর গান্ধনের উংসব ও ছিল সে-যুগের বিশেষ প্রিয় একটি বিচিত্র সর্ব্বজনীন অন্তর্ছান · · পাচীন সংবাদ-পত্তে তারও বহু নিদর্শন মেলে। তবে উনবিংশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি কাল প্রান্ত এ দ্ব উংদ্ব ছিল যেমন নিশ্মম, তেমনি অল্লীলতাপূর্ব... ইংরেজ আমলে ক্রমশং এ দব বর্বর-প্রথার আমল দংস্কার সাধিত হয়।

### চতৃকের উৎসব

( সমাচার দর্পণ, ২৪শে এপ্রিল, ১৮১৯ )

চড়ক।—গত সংক্রান্থির দিন মোং কলিকাতায় এমত এক প্রকার নতন চড়ক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলেই শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। একজন হিন্দু সহীস ও আর এক জন প্রী এই তই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা কথনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অন্তমান ত্রিশ হাজার লোকের সাক্ষাংকারে জগং প্রদীপ স্থা জাজ্জলামান থাকিতেও এই ত্রুশ্ম করিল।

( ममाठात मर्पन, २) एन अधिन, ১৮२१ )

চড়কপূজা।--চড়ক পূজার সময় সন্নাসনিদের মধ্যে

কেহ ২ মত হইয়া পথেতে এমত কদর্যারপে নৃত্যাদি করে যে তাহা দর্শন করিতে ভদ্রলোকেরদের অতিশয় লক্ষা হয় অতএব তাহার নিবারণ করিতে কলিকাতান্ত্র মাজি ব্লিটি সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন এবং গত চড়কপূজার, সময় এইরূপ অতিনির্লক্ষ তিন চারি জন সম্মাসিকে পূলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন ইহার পর এমত কর্ম যে তাহারা কিলা অন্ত লোক শহরের মধ্যে আর না করে এই নিমিত্রে তাহারদের শাস্তি হইবেক…। হরকরা প্রকাশক লিখিয়াছেন যে এরপ কর্ম হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তথাপি যদি কর্ত্তবা হয় তবে যাহার তাহাতে অম্বরাগ হয় দে কোন নির্জ্জন স্থানে বনে কিলা নিজ ভবনে গিয়া তাহা করুক কিন্তু এরপ ভদ্রলোকের সম্মুখে না করুক।…



দেকালের গান্ধন উৎসব ( প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে )

### গাঙ্গন উৎসব

( मभाठात पर्भव. ১৫३ दिवनाथ, ১৮২৮ )

অনেক সন্নাদিতে গাজন নই।—বহুকালাবধি রাই কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ দর্ম্ব সাধারণে দৃষ্টান্ত নিমিত্র বাবহার করিয়া থাকেন অনেক সন্নাদিতে গাজন নই সংপ্রতি তাহা দপ্রমাণ হইয়াছে অর্থাং গত ৩০ চৈত্র নীলের উপ্বাদের দিবদ এ নগরস্থ যত গাজন আছে দে দকল গাজনের দন্নাদিরা প্রথমতঃ প্রতি বংদর যে প্রকার সং দাজিয়া বাণ ফুড়িয়া কালীঘাট হইতে আদিতে থাকে দেই মত অনেকানেক গাজনে নানাবিধ সং দাজিয়া আদিয়াছিল তন্মধ্যে শুনা গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দরকারের গাজনে অনেক দন্নাদী হইয়াছিল দেই গোল্যোগে বাবু-দিগের বিনা অন্থমতিতে তুই জন কপ্টবেশী ভণ্ড দ্বনাদী

হইয়া অতিকুংসিং সং সাজিয়া ঐ দল সবল জানিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা দেখিয়া পুলিসের অজ্ঞা। শাসকেরা ঐ হই ব্যক্তিকে বন্ধন করত শ্রীযুক্ত মাজিষ্টেট- সাহেবদিগের নিকট লইয়া যাইবাতে তাঁহারা তংকর্মের উচিং ফল প্রদান করিয়াছেন অর্থাং গুনিলাম তাহার। তই সপ্যাহ মেয়াদে হরিণবাটীতে প্রেরিত হইয়াছে। ··

একালের মতো দেকালেও দোল্যাত্রার উৎসবে প্ররল উৎসাহ আর উদ্দীপনা দেখা যেতো উনবিংশ শতকের হিন্দৃসমাজে। প্রাচীন সংবাদ-পত্র তারও নজীর খুঁজে পাওয়া
যায়। এমন কি সেকালের এই আনন্দ-উৎসবের উত্তেজনা
শেষ প্র্যান্ত শান্তি-শৃঙ্খলার বাঁধ ভেক্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামায়
প্র্যাবিদ্য হয়ে উঠতো েহোলি-থেলার ফাগ আর আবিরের

জল আরো গাঢ় হয়ে উঠতো তাঙ্গা-রক্তের লালরঙের সঙ্গে মিশে! এ সব প্রমাণও মেলে সেকালের সংবাদ-পরের পাতায়-পাতায়।

### দোলযাত্রার উৎসব

( সমাচার দর্পণ, ৯ই মার্চ্চ, ১৮২২ )

দোলধাত্রা ॥—মোকাম শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রাকুর রাধামাধব ঠাকুর আছেন পরে এই মত দোল যাত্রাতে শ্রীযুত্বাস রাঘবরাম গোস্বামির পালা হইয়া দোল যাত্রাতে রোদনাই ও মজলিদ ও গান বাল ও রাজাণ ভোজন ও রাজাণ পণ্ডিতরদিগের পুরস্কার আশ্চর্যা রূপ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় স্বথাতি হইয়াছে।

( সমাচার দর্পণ, ২৮শে মার্ক্ত, ১৮৪০ )

ছলির উংসব।—বর্ত্তমান কালীন ছলির উংসবে নানা দাঙ্গাহঙ্গামা ঘটিয়াছে বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়ের। ঐ উংসবের বায় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা করিয়াছিল। পরে তাহার। অত্যন্ত মদ্য পানে মন্ততা পূর্ব্বক আবির দারা অতি ভয়ন্ধর রক্তবর্ণ হইয়া এবং নানা কুংসিত গান করত পথে ২ বেড়াইতেছিল ইতিমধ্যে কাবল হইতে আগত কএক জন মহম্মদীয়ের দিগেকে দেখিয়া তাহারদের গাত্রও আবিরাক্ত করিল।…



# আষাঢ়ী পুৰিমা

উপানন্দ

ভগবান তথাগত মহাকরুণার মূর্ভ প্রতীক, মানবতার শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা, সামামৈনীপ্রেম ও শাস্তির বার্ত্রেহ। তাঁর গৃহত্যাগের পুণা তিথি শুভ আগাড়ী পূর্ণিমা। নিজের মৃক্তির জক্তে নয়, সকলের অশ্রুমোচনের জক্তে তার মহাভিনিক্ষমণ। তাই এ তিথি পরিত্রীর কাছে চিরপবিত্র—এই দিনেই মহাজীবন ঋষিপত্তনে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। গৃহত্যাগের পর রাজার ছলাল জীবের ছংগে পথে পথে কেনে বেড়িয়েছেন। মৃথে ছিলনা কথা, কেবল চোথে ছিল জল। জীবের কল্যাণ আর মৃক্তির জন্তে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন সর্ব্বপ্রকার বিপন্নতা ও ছংখ, আত্মসমাহিত হয়েছিলেন ক্রন্ডু সাধনায় ঘর ছাড়া হয়ে স্থলীর্ঘ ছয় বছর ধরে যে বিরাট সঙ্কল্প নিয়ে তিনি উদ্প্র সাধনা করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয় নি, শেষে পেয়েছিলেন প্রশ্নের জবাব। বাধিজ্বমতলে হলেন বৃদ্ধ অথাৎ জ্ঞানী। ছংখ জয়ের পথের সন্ধান দিয়ে গেলেন তিনি।

এই অবতার পুরুষের আলোক ধারায় অবগাহন করে ধরিত্রীর আড়াই হাজার বছর অতিক্রাস্ত! এর পূর্বি উপলক্ষে অক্সন্তিত হোলো বৃদ্ধ জয়ন্তী বাংলা তেরশো তেষ্টি দালে। ভারতীয় সভ্যতাও সংস্কৃতির জীবন্ধ বিগ্রহ গৌতম-বৃদ্ধকে বাঙালী নিয়েছে আপনার করে, দেখেছে সে ভগনানের অবতার রূপে তাঁকে, তাই উথিত হয়েছে তার বৈষ্ণব কবি জয়দেবের কর্পে—-

নিন্দসি যজ্ঞবিদেরহহশ্রতিজাতং সদর হৃদয় দর্শিত পশু ঘাতং

কেশব পত বদ্ধ শরীর—জয় জগদীশ হরে।'
হাজার বছর আগেও বা'লার আছিনায় মুঘরিত হয়েছে শত
শত কর্পে—'বৃদ্ধং শরণ' গচ্চামি'। আজ বৃদ্ধাদ ২৫০৬।
দেদিন হয়ে গেল বদ্ধ পূর্ণিমা। একই দিনে মহাজীবনের
আর্বিভাব, বৃদ্ধত্ব লাভ ও মহাপ্রিনির্ব্বাণ। এটি মানব
ইতিহাসের বাতিক্রম, প্রম বিশ্বয় ও বটে।

শে কথা বালাগীবনে দেবদতকে বলেছিলেন গৌতম তীর বিদ্ধ হাঁদকে বাঁচিয়ে, দেই কথাই আছে। আড়াই হাজার বছর পরেও পৃথিবীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন 'প্রাণ'নিতে পারে। কিন্তু একটি প্রাণও কি দিতে পারো? —এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি দেবদত্ত। শিকারী মৌন বিশ্বয়ে চেয়েছিলেন তাঁর ম্থের পানে। এই প্রশ্নই অনস্ত নিথিলের চিরস্তন প্রশ্ন।

সভ্যতার রাজ্বল বেয়ে আজও চলেছে মান্তব অনাগত ভবিশ্বতের সন্ধানে। প্রের ত্বারে প্রতিদিবদের কতনা বিচিত্রকাহিনী, কতনা করুণ সঙ্গীত, কতনা মর্মান্তদ বেদনা, আর্ত্রনাদ হাহাকার তাকে আবেষ্টন কর্ছে। সে অশভারাত্রন চলার পাণেয় যাদের হারিয়ে গ্রেছে, তারা এপথে দেখিয়ে চলেছে রণ-বিভীষিকা, বর্ষরতার বীভংসতা হিনার পাশবিক উল্লাস। তাদের নৃশংস্তার চরম

অভিবিক্তি আজও প্ৰ**াক্ত । শি**ক্তিও গশিক্তি জুই-ই আজ বকার।

তার জন্মভ্নিতে আজও চলেচে পশুনদ, গৃহপালিত পশুর হচ্চে হনন, যে গোজাতি ক্লেশের মূল্যান সম্পতি, আজ দে জাতিও ক্যাইদের ক্রলে পড়ে অবল্পপ্রায়, ফলে অর্থগৃধ্ব বৈশশক্তি পরিচালিত স্বদেশ ক্রমে ক্রমে ত্রদশাপর হয়ে উঠ্ছে। পোহতা উত্রোত্র বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে, অবলপ্ত হয়ে আসছে দেশের অমুলা সম্পদ। আজ তোমরা পাওনা প্র্যাপ্ত ঘি, তথ, মাথন। শ্রীর শীর্ণ, মস্তিক তর্মল। বিশ্বে বন্ধানুস্মতি হয়েছে সতা কিন্তু বন্ধানুস্থতি অর্থাং বৃদ্ধকে অন্তুসরণ করা হয় নি। হোলে মন্তুয়া সমাজ পেতে। মহাগোরবময় জীবন, হোতে। অমৃতের অধিকারী। জীবের কল্যাণ আর মৃক্তির জন্যে প্রভু সর্বপ্রকার বিপন্নত। ও তঃখ বরণ করে নিয়েছিলেন, কুছুসাধনায় হয়েছিলেন আত্ম সমাহিত। কিন্ধুমানৰ সভাত। ও সংস্কৃতি তার জ্ঞো কতটুকু স্বার্থত্যাগ করেছে ! সেদিন ও সমগ্র বিখে হয়ে গেল আনন্দের সমারোহ আর অন্তরের দীপালী উৎসব বন্ধ-জয়ন্তী লগ্নে, তাঁর বাণীকে মর্যাদা দিয়েছে সবাই, কিন্তু কেউ গ্রহণ করেছে কি ? আজ্কের দিনে এইটি হোক্ প্রধান বক্তব্য---আলোচ্য বিষয়।

আড়াই হাজার বছর আগে যে পশাচার, স্বার্থগৃন্ধ তা.
থাজথাদকতা, তনীতি ও হিংমতা ইতিহাসের পূর্চাকে
করেছে কলন্ধিত, আজ আড়াই হাজার বছর পরে
ও চলেছে তার পুনরাবৃত্তি, অদৃষ্টের কী নিষ্ঠ্র
পরিহাস! আজো চলেছে অগণিত মান্ত্র পশুও নর
শোণিতের তরঙ্গ ভেদ করে, কল্পালের ওপর দিয়ে অগ্রগতির
পথে। এ অগ্রগতির ভ্যাবহ রূপ স্পষ্ট কয়ে চলেছে লক্ষ
লক্ষ্মান্তরের মনে গভীর আত্তর। বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্রাণের পর কত মহাপুরুষই না এলেন! তারা শুনিয়ে
গোলেন মহা মঙ্গলের কথা, শুনিয়ে গোলেন শান্তির বাণী,
সত্যকে করে গোলেন প্রকাশ। স্বার্থগৃন্নু মান্ত্র বর্ধিত,
শুন্লোনা তাঁদের কথা, আজ তাই বিশ্বজুড়ে এত অশান্তি!

বৃদ্ধকে অবলপন করে খৃষ্ট মানবতার চরমোংকর্ম সাধন করে গেলেন, প্রেমের মহিমা মূর্ত্ত করে গেলেন শ্রীচৈতন্ত, শিবজ্ঞানে জীবদেবার পথ নির্দেশ করে গেলেন শ্রীরামক্রম্ম। বন্দী শত্রু সন্দার সামামাকে পরিবারের সমস্ত থাতা বিতরণ করে, সপরিবারে হজরত মহ্মাদ অভ্জ থেকে দেখিয়ে গেলেন মহত্রম আদর্শ। তবু অস্থহীন অন্ধকার, তবু বিশ্বকাণ বোদ্হীন মাহুষের স্বার্গপরতার কিপুতা, তবু শত সহত্র তদিশা—তবু জীব হিংসা!

এ যুগেও এদেছেন মহাচিন্তানায়কের দল। তাঁরা বিশ্বে বপন করে গেলেন ভালোবাসায় বীজ, ফল্লো হিংসা বিদ্বেরের ভিক্ত বিষাক্ত ফসল। উল্প্রিয়, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রোমারোলাঁ। জোহান বোয়ের, রবীন্দ্রনাথ, আর্লরাসেল প্রভৃতি এলেন। সতা জীবনের পথে এরা দিলেন প্রেরণা মানব সমাজকে, দৃষ্টি আকর্ষণ কর্লেন বিশ্বকল্যাণের গভীরতাম প্রয়োজনের দিকে—কিন্তু সব বার্থ হয়ে গেল। এরা জীবনপুরোহিত। ধরিত্রীর চিরনমস্থা। মানব জাতি এদেরকে শ্রদ্ধা করেছে, পূজা করেছে কিন্তু অন্থসরণ করেনি। এথানেই সভাতার গলদ। এ থেকে ব্রু। গায় মানুষ্কের মন বস্তুটা অসীম রহস্থময়, এর মনের ব্যাধি আরোগ্যের সতীত। এখনও চলেছে দিকে দিকে আণ্বিক মারণান্তের পরীক্ষা, নেতৃত্বের নামে যুথবন্ধ পশুশক্তির আস্ফালন।

ভগবান তথাগতের আবিভাবের পর থেকে বিশ্বমানব সমাজে চলেছে ধর্মের দঙ্গে অধর্মের, সন্নীতির দঙ্গে তুর্নীতির সংগ্রামের মাধ্যমে শোনা যাবে অতিমানব-সভাতার নবজন্মের আগমনী, হয়তো আদ্বে এক নতুন মানসিক চেতনা। জন্মচক্রের আবর্তে আবর্তিত হওয়ার জন্যে তথাগত পৃথিবীতে জন্ম নেন নি, এসেছিলেন অজানাকে জানবার চ্জ্জিয় সকল্প নিয়ে। আষাট্রী পূর্ণিমা তাঁকে ঘরছাড়া করেছিল। তাই এ দিন অতি পবিত্র।

অনস্ত কালের জন্যে তিনি রেথে গেছেন আলো।
তারই বাণীকে অবলপন করে সেই হারানো দিনে
সংখ্যাতীত মান্তবের ঘটেছিল মোহমুক্তি। সেদিন ভারত
বিশ্বতীর্থ। ভারতের ভৌগোলিক সীমাভেদ করে দ্র
দ্রান্তরে পৌচেছ তার মহাকরুণার অবদান। অগণিত
মান্তবের কর্পে উঠেছে—'বৃদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং
গচ্ছামি; সক্তবং শরণং গচ্ছামি।'

নানা দেশ থেকে এসেছে তীর্থযাত্রীরা, সারনাথে, বৃদ্ধ্যয়ায়, প্রাবস্তীতে, কপিলাবস্ততে, কৃশীনগরে, রাজগৃহে। এসেছে পরিবাজক দল তুর্গম গিরি লঙ্খন করে, তুষার পুঞ্জ ভেদ করে, তরস্ত জলধি পেরিয়ে। বৃদ্ধ ঋষিপত্তনে ধে ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন করে গেছেন, তা কেবল পাঁচজন শিয়োর মধ্যে দীমাবদ্ধ থাকে নি, অর্দ্ধ পৃথিবীতে ২য়েছে তার ব্যাপ্তি। বৈদিক যুগের আদর্শের যেথানে দমাপ্তি, দেখানে স্কৃত্ব তার নব প্রাণাদর্শের বন্দনা গান। তথন ছিল ভোগ ও ত্যাগের ভাঙাগড়ার দদ্ধিক্ষণ। এদময়ে বদ্ধ দিলেন দমপ্রের চেতনা, গঠন করলেন দার্ম্বভৌম কল্যাণ ধর্মের মহামিলন কেন্দ্র—'বহুজনহিতায়, বহুজন স্থায় লোকাত্যকম্পায়—'

বুদ্ধ বলেছেন, সতাই এলগতে তঃথ আছে, তঃথের কারণ আছে, এটাও সতা। তঃথের কারণ হয় এটাও সতা, আর এটাও সতা যে, তঃথ কাসের উপায়ও আছে। তিনি তঃথ প্রাদের যে উপায় বা পথ নিদেশ করে গেছেন, তারই নাম মার্গ বা পথ। এই পথের আটেট অঙ্গ --সমাক দৃষ্টি, সমাক সঙ্গল্প, সমাক বার্যাম, (উল্লম) সমাক আতি, ও সমাক সমাধি। তিনি বলেছেন 'এই প্রমিক' এর ছারা তঃথ প্রি সহয় কিনা এসো দেখ।

যার। জীবহিংসা করে, চরি করে, অন্যায় ইন্দ্রিয় সেব।
করে, মিথা। কথা বলে, মাদক দ্রা গ্রহণ করে, তালের
আগ্রার অবাগতি হয়, জন্মজন্মান্তর ধরে কট্ট পায় বদ্ধ এই সভাই উদ্ধাটিত করে গেছেন। বৃদ্ধ ঈশবের
বা আগ্রার অস্তিত্ব স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করেননি, আবাব
অস্বীকারও করেননি। যথনই কেউ এবিষয়ের প্রশ্ন
নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে, তিনি থেকেছেন মৌনী,
স্পরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সম্বন্ধে কিছু বল্তেন না।
নিশ্চিত করে বৃদ্ধ কিছু বলেননি, এই সৃত্র ধরে কেবলমাত্র
তার মৌন ভাবকে তার নাস্থিকোর লক্ষণ বলা চলেনা।

বৌদ্ধসাহিত্য পৃথিনীর অমূল্য সম্পদ। 'ধন্মপদ'কে বলা যায় বৌদ্ধগীতা। 'ত্রিপিটকট' বৌদ্ধ জগতের পরম আশ্রয়। নৃদ্ধের তত্ত্ব ও তথা অভ্যুমরণ করে পরবন্তীকালে এট ভারতে গড়ে উঠছে নানা মতবাদ, রচিত হয়েছে নানা পথ বৈভাসিক সৌতান্ত্রিক বিজ্ঞানবাদ, স্ব্যান্তিবাদ, যোগাচার, বীরাচার, বজ্ল্যান, প্রতীতা সমুংপাদ প্রভৃতি। এর। ঘটিয়েছে চিন্তাদারার রূপান্তর, মুমাজ জীবনে এনেছে বিচিত্র বিভান্থি আর দিধা

সংশয়। বৌদ্ধতান্ত্রিকতায় ভরে গেছে দেশ, সক্রিয় হয়েছে কত না অভিচার—মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভতি।

শঙ্কর বৌদ্ধধাকে ভারত থেকে উচ্ছেদ সাধন করে গেছেন সতা, কিন্তু বাঙালীর অস্থিতে মজ্জার আজাে রয়েছে বৃদ্ধ ও বৌদ্ধধারে অমােঘ প্রভাব, যদিও রচিত হয়েছে বাংলায় বৌদ্ধধারে সমাধি। শ্রীন্সরবিন্দ বৃদ্ধকে বলােছেন—'Greatest Thinker' রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন তাঁকে দর্বশ্রেষ্ঠ মানব রূপে। কবিওক বলেছেন অমান্ত্রের সত্যান্তর্বাদ বৃদ্ধের মধ্যে, তিনি দকল মান্ত্র্যকে আপন বিরাট হৃদ্রে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন।' কবি বলেছেন

'পাষাণের মৌন তটে যে বাণা রয়েছে চিণস্থিব কোলাহল ভেদ করি শত শতান্ধীর আকাশে উঠেছে অবিরাম

অমের প্রেমের মন্ত্রির শ্রণ লইলাম।' আম্রাও বলি—'বদ্ধপুতি তেজস;—'

ভারতবর্গের স্থবণ জয়তী উংসবের উদ্বোধন ক্ষণে প্রম কার্কণিক মহাজীবন ভগবান বৃদ্ধের আশীর্কাণী বর্ষিত হোক্ এর ওপর--- এই একাক প্রার্থনা।

> পৃথিবীর শ্রেষ্ট-কাহিনীর সার-মন্ম মাইকেল জেগামেশক্ষে। রচিত

# সোহাস্পা-ক্রক্রর গোম্য গুপ্ত

্ মাইকেল জোশেকে ছিলেন উনবিংশ শতাকীতে 'জার্'।
সমাট ( Czar ) শাসিত রাশিয়ার একজন স্থবিখাতে রঙ্গন
রস কাহিনীকার ( Satirist ) নবাঙ্গনহচনায় তিনি ছিলেন
বিশেষ সিদ্ধৃত্য তিন রচিত অভিনব রস কাহিনী
গুলি শুদু সেকালের রাশিয়াতেই নয়, সারা জনিয়ার
সাহিত্য-রসিকদের কাছে আজ প্রচ্ব সমাদ্র লাভ

করেছে। জ্যোশেকার রচিত কাহিনীগুলি 'জারের' আমলে রাশিয়ার বহু অন্তায়-অনাচার সম্বন্ধ তার বাঙ্গ-বিদ্রাপ যেমন তীক্ষ্ক, তেমনি মর্মাভেদী এবং সারগর্ভ -- সামাজিক ও মানসিক উন্নতির স্বন্ধান্ত ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। এই কারণেই জ্যোশেকাের বিচিত্র বাঙ্গ-কাহিনীগুলি আজ সারা পৃথিবীর সাহিত্য-রসিকদের কাছে এতথানি উপভোগ্য অমর-সম্পাদ হয়ে উঠেছে। মাইকেল জ্যোশেকাের জন্ম ১৮৩৬ সালে —মৃত্যু ১৯০১ সালে!]

শহরের প্রকাণ্ড বাসা-বাড়ী নানা ডাই অসংখ্য কামরা। সে সব কামরায় নানা ধরণের দোকান আর নানা শ্রেণীর ভাড়াটিয়ার বাস। একতলায় এক সৌখিন জিনিষপত্রের দোকান নালিক—ইরেমি ব্যাব্কিন। একদিন হঠাং তার হৈ-হৈ চীংকারের হটগোলে স্বাই সাঁচকিত হলো! ন্ব্যাপার কি ? ইরেমির খুব দামী 'ফার-কোট' (Fur-Coat) ছিল দোকানের কোণে আলনায় —সেটি চুরি গেছে! ইরেমি চীংকার করতে করতে থানায় গেলো নালিশ লেখালো পুলিশকে বললে—কোর ধরা চাই ন্যামার কোট উদ্ধার করা চাই!

থানার পুলিশ-কর্তা খ্রই তংপর তথনি গোয়েন্দা-কুকুর নিয়ে ইরেমি ব্যাব্কিনের সঙ্গে এলো তদন্ত করতে গোয়েন্দা-পুলিশের এক সার্জেন্ট।

কুকুরটাকে দেখলে ভয় হয় স্ছু চোলে। মৃথ স্তু চোথে যেন আগুন জলছে স্চহার। ক্ষী, কদাকার !

দেখতে দেখতে ত্বী-পুরুষ ছেলেমেয়ের ভিড় জমলো।
ব্যাব্কিনের দোকানের দরজায় পায়ের দাগ দেখিয়ে দিল
পুলিশের সার্জেণ্ট 
ক্রুর মাটিতে নাক ঠেকিয়ে আণ
নিলে
তারপর চারিদিকে তাকিয়ে নাক ফুলিয়ে আণ
নিতে লাগলে
তার আণ নেওয়া শেষ হলে পুলিশের
সার্জেণ্ট তাকে সেথানে ছেড়ে দিয়ে আড়ালে গেল সরে!

বাতাদে ঘাণ নিতে নিতে—-গোণ্নেক্লা-কুকর বাবি-কিনের দোকানের লোকজনদের দিকে তাকাতে লাগলো তারপর হঠাং এ-বাড়ীর পাচ-নম্বর কামরার থাকে বড়ী কিয়োক্লার— সেও ভিড়ে এসে দাড়িরেছে—ককরটা সেই বড়ীর পোষাকের কোণ কামড়েশ্বরলো। ভারে দিয়োক্লার বড়ী পেং-ধ্রেং বলে যত তাকে তাড়া দেয়, কুকুর তত জোরে বৃড়ীর পোষাক চেপে ধরে। ভি**ড়ের লোকজন** হৈ-হৈ করে উঠলো---জোমার এই কাজ বৃড়ী: তেটে! ইরেমির 'কার্-কোট' চুরি!

ভয় পেয়ে কাপতে কাপতে পুলিশের সার্জ্জেটকে
উদ্দেশ করে বৃড়ী বললে—দোহাই বাবা—আমাকে
ছেড়ে দিতে বলো, 'ফার্-কোটের' কথা আমি জানি
না, তবে ইনা, কবল করছি বাবা—আমি লুকিয়ে
একটু-আধটু মদ-চোলাই করি—আমার ঘরের পিছনে
তার সাজ-সরজাম পাবে!

পুলিশের সার্জ্জেন্ট কুকুরকে টেনে ছাড়িয়ে নিলে… ভিড়ের লোকজন বুড়ীকে ধরে বললে—পালাস্নে বুড়ী …তোকে থানায় থেতে হবে!

পুলিশের সার্জ্জেন্ট গোয়েন্দা-কুকুরকে আবার দোকানঘরে এনে ছেড়ে দিলে দিয়ে হিস্-হিস্ করে শিষ দিলে দ
কুকুর বাতাসে দ্রাণ নিয়ে তেড়ে গিয়ে থরলো—এই বাসাবাড়ীর তদারক করে যে লোকটি তাকে ! গোয়েন্দা-কুকুর
লাফিয়ে তার কোটের কোণ ধরলো দাঁতে চেপে।
লোকটা ভয়ে উবৢড় হয়ে পড়ে গেল হাত জোড় করে
বললে—আমি কোট চ্রি করিনি ছজুর তেবে হাা,
আমার কশুর আছে মানে, বাড়ীর ভাড়াটেদের কাছ
পেকে জল-সরবরাহের জন্ম যে ভাড়া আদায় করি,
সে টাক। মালিককে দিইনি—তছক্রপ করেছি!

বাড়ীর ভাড়াটের। তাকে চেপে ধরলো…ধরে তার হাত-পা বাধলো বললে—তোমাকে পুলিশে দিতে হবে …চোর!

কুকর তথন তাকে ছেড়ে এ-বাড়ীর সাত নম্বর কামরার ভাড়াটের দিকে ছুটে গিয়ে তার পেন্টুলেন ধরলো কামড়ে। সে ভাড়াটের ম্থ ভয়ে একেবারে কাগজের মতো শাদা… পুলিশের সার্জ্জেন্টের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে বললে— ওকে ধরুন ভুছুর…এ কি সাংঘাতিক কুকুর !…ইরেমির ঐ কোট আমি নিইনি, ভুছুর…তবে, কৌজ থেকে ফেরারী হয়ে এসে নাম ভাড়িয়ে এখানে বাসা নিয়েছি! ফৌজের আইনে আমি অপরাধী…কশুর মানছি আমি…নিয়ে চলুন গারদে কুকুরের কামড় থেকে আমায় বাঁচান, দোহাই ভুছুর।

ভিড়ের লোকজন সবাই তারিফ করতে লাগলো...

গোয়েন্দা-কুকুরের কি অসাবারণ শক্তি! কবে কে কোথায় কি অপরাব করেছে—ঠিক তাকে ধরেছে!

ইরেমি ব্যাব্কিন পুলিশের সার্জেন্টকে বল্লে—
থুব হয়েছে মশাই, আমার তদারক এখন আপনার
ক কুকুর নিয়ে আপনি আপনার থানায় কিরে যান!
এগিয়ে এসে এ কথা ঘেই বলা, অমনি গোয়েক্লাকুকুর ঘাঁকি করে কামড়ে ধরলে। ইরেমির জামাকাপড়! সকলে অবাক! ভিরেমি বলে উঠলো —

ইরেমি কুকুরকে ধমকানি দিলে 

কিন্তু ক্কুর তাকে 
ভাজলো না

কুকুরের ত'চোথে যেন আগুন জলছে।

ভয় পেয়ে ইরেমি বললে—আরে, আরে েঠিক ধরেছে! ও পুলিশ-সাহেব, আপনার কুকুরকে ভাকুন! ে আমি তদস্ত চাই না েচাই না েওরে বাবা েএ তো কুকুর নয় ে সাক্ষাং ভগবান! েঠিক ধরেছে! ে

শকলে বললে—তার মানে ?···

গোয়েন্দা-কুকুরকে পুলিশ-সার্জ্জেণ্ট ডাকলে ... কুকুর দিলে ইরেমিকে ছেড়ে ... ছাড়। পানামাত্র ইরেমি ছুটে সেথান থেকে পালালো।

তারপর বাতাদে ঘাণ নিতে নিতে কুকুর ধরলো—পর-পর ভিড়ের মধ্যে তিনজনের পোষাক কামড়ে। তাদের মধ্যে একজন বললে—সরকারী চাকরী করে ... সরকারী তহবিল ভেঙ্গে জুয়া থেলে সে টাকা উড়িয়েছে। আরেক-জন বললে—সে তার স্ত্রীকে লোহার ভাণ্ডা দিয়ে এমন মার মেরেছে যে স্থ্রী মরণাপন্ন! তৃতীয় বাক্তি যা বললে, তার অর্থ—সে এমন জঘন্য অপরাধ করেছে যে তার কথা লোক-সমাজে বলা যায় না!

ব্যাপার দেখে ভিড় পাংলা হয়ে এসেছিল 

ক্রের্ক পুর্লিশ-সাজ্জেট বিদায় নেবে, হঠাং গোয়েদা-কুরুর
কামড়ে ধরলো পুর্লিশ-সাজ্জেটের উদ্দি! পুর্লিশ-সাজ্জেট
চীংকার করে উঠলো ভাড়্ভাড়্ 

তরে ভাড়্। আমি
সামার্ক্তর মানছি! ভোর খোরাকের জন্ত আজ আমি

তিরিশ কবল পেরেছি গানার, তাই থেকে বিশ কবল সরিয়ে ছিলুম নিজের থরচ-পত্র মেটানোর জন্ম দেরেরের রেহাই দাও---দোহাই ।---

গোলেন্দা-কুকুরকে কোনমতে সরিয়ে পুলিশ-সার্জ্জেন্ট হলো গমনোত্ত তারপর পথে যা ঘটলো ত্বে কথা থাক! কারণ, সে কাহিনী হবে দীর্ঘ এব প্রায় একালের ত্বেখাং ঠক্ বাছতে, যাকে বলে গাঁ উজোড়ে অতএব এথানেই শেষ করি!

## রামছাগল

## শ্রীকৃতিবাস ভট্টাচার্য্য

রামছাগলটা দাড়ি নেডে বল্লে দেদিন বেডালটাকে তোরা গোঁফের বড়াই করিস **(मथ्**रञा ८ हरा आभात मिरक। নবীর মোল্ল। সেদিন পথে দাড়িটা মোর বল্লে দেখে অমন দাড়ী আমার হ'লে হাজি হ'তাম জে'কেজুকে। অনেক রকম দাড়ী আছে চাপ্ দাড়িটা মন্ নয়, সবার সেরা ছাগল দাড়ি আমার খাতি জগংময়। মিনি বল্লে ছাগল দাদা খুব থে দাড়ির বড়াই করে। তবে একটা গল্প বলি একট্থানি ধৈয়া ধরে।। বেগমপুরের মোল্লাপাড়ায় উঙ্গির নামে একটা লোকের তিরিশ হাত এক দাড়ি আছে সেটা তাহার অনেক কাজের। রাতের বেলার পাকিয়ে সেটা বালিশ করে দেহ ছড়ায়,

দিনের বেলায় সেই দাডিতে ছাগল दिर्ध मार्छ हता। সেই দাডিতে বালতি বেঁধে পাত কো থেকে তোলে জল নারিকেলের গাছে উঠে নামায় আবার বেঁধে ফল। দাডির গরব ক'রে। নাকো আসল দাভি ওরেই কয় हांगन नाड़ी तारक नाड़ि ছোট সে যে কাজের নয়। দাভির গরব তুমি ছাডে বেঁচে গেছ ছোট দাডি নইলে পরে বাঁধতো তাতে লাগতো নাকো দডাদডি। আমার গোপের নিন্দে ত্মি ক'রো নাকে৷ কোনকালে বাঘের নাম কি শোননিক আমার সে যে বোনের ছেলে।



চিত্ৰগুপ্ত

এবারে বিজ্ঞানের যে রিচিত্র-মজার থেলাটির কথা বলছি, সেটির নাম—'লাঠির ভার-সামোর রহস্ত-লীলা'। এ থেলাটির কলা-কৌশল খুল কঠিন নয় একটু অভ্যাস করলেই তোমরা অনায়াসে সেটি আয়ত্ত করতে পারবে। তবে এই অভ্যাসটিই হলো আসল দ্রকার করবে কলা-কৌশল ভালো রকম রপ্ত না হলে, থেলাটি স্থৃতাবে দেখানোর সময় থুবই অস্তবিধা ভোগ করবে ।

#### লাঠির ভার স মোর রহস্ত লালা %

বিজ্ঞানের এই মজার থেলাটি দেখানোর জন্ম বেশী কিছু সাজ-সরজামের প্রয়োজন নেই। এ থেলার জন্ম চাই শুধু ত্'তিন ফুট লক্ষা একটি লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডা—
যা সচরাচর স্বাইকার বাড়ীতেই মিল্বে।



এই লাঠি বা কাঠের ডাঙা জোগাড করে নিয়ে, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি ভঙ্গীতে মেটিকে গুই হাতের 'ভজ্জনীর' ( Forefinger ) উপরে সমানভাবে শুইয়ে রাখো। এভাবে শুইয়ে রাখার সময় বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে লাঠিব। কাঠের ভাণ্ডার একদিক থেন অপর দিকের চেয়ে সাতের ৩জ্জনী চটির কিছ (तमा वाहरत थारक। धनारव शीरव शीरव युन भन्नर्भरन হাতের আঙ্গলের উপর শুইয়ে-রাথ। লাঠি বা কাঠের ডাণ্ডার ভার-সামা বজায় রেখে, ত'হাতের তটি তজ্নীকে ক্রমশঃ বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে সরিয়ে আনে।। এমনিভাবে ছ'হাতের ছটি ভক্তনীকে মতুই লামি বা কাঠের ভাণ্ডার বাহিরের দিক থেকে ভিতরের দিকে সরিয়ে আনবে, তত্তই মনে হবে যে লাঠি বা **কাঠের** ভাণ্ডার থেদিকের প্রাস্তৃতি বেশী বাইরে রয়েছে, সেই मिकिं किंग्नाः जाती श्रा नीराव मिरक क्राँक अफ़रव ···এমন কি, টাল সামলাতে না পেরে শেষ প্রাস্ত হয় তে৷ মাটিতেই পড়িয়ে পড়বে ৷ আমলে কিন্তু বিজ্ঞানের ভার সামোর নিয়মান্ত্রসারে, এমনটি ঘটরে না কিছতেই... ছ হাতের ভর্জনী ছটিকে এমশং লাঠি বা কাঠের ডাঙার নাইরের দিক থেকে ধীরে দীরে ভিতরে দরিয়ে এনে পাশাপাশি মিলিয়ে রাথলেও, লাঠি বা ভাণ্ডা আঙ্গুলের উপর থেকে নীচে থশে পড়বে না দহজেই…বর রীতিমত বিশ্বরকরভাবে আগাগোড়া সমতা (equilibrium) বজায় রেথে সটান গুয়ে থাকবে ছটি তর্জনীর উপরে দেহ-ভার স্থবিগ্রন্থ করে! তর্জনী ছটিকে সম্বর্ধণে বাহিরের দিক থেকে ভিতরের দিকে সরানোর সময় লাঠি বা কাঠের ভাণ্ডাটি হেলেছলে এপাশে-ওপাশে সামান্ত ওঠানামা করলেও, নিজেই তাব ভার-সমতা সামলে নেবে হাতের আঙ্গুলের আশ্রম থেকে টলে মাটিতে গড়িরে পড়বে না! এ হলো-বিজ্ঞানের এক বিচিত্র রহস্ত।

কেন এমন হয়, জানো? বিজ্ঞানের অভিনব নিয়ুমামুদারে, তজ্জনী তুটির দঙ্গে সংঘর্ষণের ( Friction ) ফলে, লাঠি বা কাঠের ভাণ্ডা তার ভার-সামা ( Balance ) বজায় রাথে। অর্থাং, লাঠি বা কাঠের ছাণ্ডার যেদিকটি তর্জনীর বেশী-বাইরে থাকে, আঙ্গল সরিয়ে নেবার সময় সেদিকটি ভারী হয়ে যথনই নীচে ঝুকে পড়ে. তথনই অন্তদিকে বিজ্ঞানের অভিনব নিয়মান্ত্রদারে সংঘর্ষণের-চাপ সৃষ্টি করে বিপরীত-শক্তিতে উপর থেকে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামতে থাকে—আর ভার-সমতা কাঠের ডাণ্ডার বজায় রাথে। লাঠি বা তর্জনী থেকে কম-বাইরে থাকে, সেদিকেই সংঘর্ষণের চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং যে-প্রাম্বটি তর্জনীর বেশী শাইরে থাকে, সেইদিকটিতেই সংঘর্ষণের চাপ অপেক্ষা-ক্লত অধিক। এমনি ওঠা-নামার কলে ছ'হাতের ছটি তর্জনীর উপর শোয়ানে। লাঠি বা কাঠের ভাণ্ডার বহিঃপ্রান্তের দূরত্ব আর সংঘর্ষণের চাপ অভিনব-ধরণের ভার-সমতা সৃষ্টি করে বলেই দণ্ডটি আঙ্গলের উপর থেকে गार्टिक शर्म भएए ना।

এই হলো এবারের মজার খেলাটির আদল রহস্ত ! তোমরা নিজের হাতে বিজ্ঞানের এই বিচিত্র লীলা কৌশল পর্য করে ভাথে।!

আগামী সংখ্যায় এ ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-মজার থেলার কথা জানাবার চেষ্টা করবো।

### ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

ে। পেলাস সাজানোর হেঁ রালি %



উপ্রের ছবিতে দেখছো—টেবিলের উপরে একই-লাইনে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে ছয়টি কাঁচের গেলাস। এই ভ্রটি গেলাদের মধ্যে, তিনটি গেলাদে রয়েছে সরবং, আর বাকী তিনটি গেলাস রয়েছে শুরু অর্থাং, সরবং নেই দেওলিতে। গেলাসওলি সাজানে রয়েছে পাশাপাশি একদারিতে — একটি থালি আর একটি সরবং-ভর্ত্তি ... এমনি ধরণে। এখন, বৃদ্ধি খাটিয়ে, এই ছয়টি গেলাসের মধ্যে মাত্র একটিকে ঠাই নেডে সরিয়ে উপরের এ লাইন বজায় রেখে এমন কায়দায় ব্যবস্থা করতে পারো-যাতে তিনটি থালি-গেলাস থাকে সারির একদিকে, আর তিনটি সরবংভর। গেলাস থাকে সারির অক্তদিকে। তবে মনে রেখো—থালি কিন্তা সরবং-ভর্ত্তি গেলাস্টিকে মাত্র একবারই ঠাই নেডে সরানো যাবে—বারবার **নয়** এবং উপরের <u>এ সারিবদ্ধভাবে সাজানোর বাবস্থাটিও বজায় থাকবে</u> আগাগোডা। এ ইেয়ালির সঠিক সমাধান যদি করতে পারো তো বুঝবো—বুদ্ধিতে বেশ পাকা হয়ে উঠেছো **प्रिंदन** प्रिंदन ।

২। 'কিশোর-জগতের' স্ভ্য-**সভ্যাদের** রচিত শ্রীপ্রা

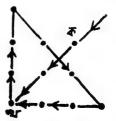

পাঁচ অক্রেনাম-জ্লাশয়ে জন্ম। প্রবীম অংশ খুব

স্থাত্য -- লোকে চিবিয়ে থায়। বিতীয় অংশও স্থায় সেটি পান করে মান্তথ আরাম পায়। কিন্তু স্বটা মিলে -- মান্ত্যের অ্থাত্ত -- তাকে ধ্বংশ করাই মান্ত্যের কাজ।

রচনাঃ বাপ্পা ও পম্পা দেন (কলিকাতা)

### গত মাসের 'থাঁথা আর হেঁয়ালির' ্ উত্তর গু

### ১। বিন্দু আর সরলরেখার আজব ২েঁ য়ান্সি ৪

উপরে যে নক্সা দেওয়া হয়েছে দেই নক্সার ভঙ্গীতে— বাঁ-দিকের উর্দ্ধ-প্রান্থের 'ক' চিহ্নিত বিন্দু থেকে পেন্সিলের সরলরেখা টানতে স্থক করে পর-পর বিন্দুগুলিকে ছুঁয়ে ভান-দিকের নিম্ন-প্রান্থের 'খ'-চিহ্নিত বিন্দুটিতে এলেই, 'এই আজ্ব-হেঁয়ালির রহস্ত সমাধান করতে পারবে অনাম্যাদেই।

### 'কিশোক্স-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত থাঁথার উত্তর ঃ

🔍। চারটি পয়সা এবং তিনটি ভিথারী

🗷। তাজমহল

### গত মানের সব থাঞ্জার সঠিক উত্তর দিয়েছে গ

ষষ্ঠী মুখোপাধ্যায়, পূর্ণকুমার মুখটী, দিলীপকুমার চৌধুরী (জামশেদপুর), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), পিণ্টু হালদার (বর্দ্ধমান), সৌরাংশু, বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), পুতুল, শুমা, হাবলু, টাবলু (হাওড়া), বিনি, বণি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

### গত মাসের ল্লট প্রাথার সঠিক উত্তর দিয়েছে গ্র

অন্তরাগময়, পরাগময়, বিরাগময়, স্থরাগময়, দিপ্রাধারা, ধীরাগময়, মণিমালা হাজরা (বড়বাড়িয়া মেদিনীপুর), আলো, শীলা, রঞ্জিত বিশ্বাদ (কলিকাতা), বাপ্পা দেন, পম্পা দেন (কলিকাতা), রুষ্ণশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ), স্বতকুমার পাকড়াশী (কানপুর), অঞ্জলি, বন্দনা চট্টোপাধ্যায় (বারাকপুর), অলক, পুটু, ক্রফা, গীতা, চন্দন বন্দোপাধ্যায় (লাভপুর)।

#### গত মাসের একটি এঁ থার সঠিক উত্তর দিয়েছে গ

অসীমা দাস ( মীরাট ), ববীন্দ্রনাথ দিন্দা, হেমস্বকুমার জানা, শিপ্রা চৌধুরী ( মেদিনীপুর ), কবিতা সরকার ( বর্দ্ধমান ), মূরারী চৌধুরী ( ফুটিগোদা ), কুমার নারায়ণ, মদনমোহন মিশ্র ( রাগপুর, মেদিনীপুর ), গৌতম, স্কুজাতা, পুরবী, অমিতাভ কোঙার ( বাতানল, হুগলী ), শীলা,, শ্যামলী, সন্ধ্যা, দিপ্রা, শিমা ( ফুটিগোদা, ২৪ পরগণা ), বুচ্কু, ডিগবী ( কলিকাতা ), প্রতীপেন্দ্রনাথ বস্থ ( কলিকাতা ), অন্থপকুমার, স্বপ্রা ( তেলিনীপাড়া, হুগলী ), নীতা, গৌতম, অশোক, কল্পনা ( কলিকাতা ), অরূপকুমার ( ফুটিগোদা, ২৪ পরগণা ), জয়ন্তী, তীর্থন্বর, দীপন্ধর ( মেদিনীপুর ), নন্দহলাল চটোপাধ্যায়, বাবলু বিজেনদা, ( রঘুনাথগঞ্জ ), স্থমা, মিনতি, রেখা, রেবা, চন্দন স্বত্রধর ( দাজ্জিলিং ), স্কুলেখা, শ্রীলেখা, জয়ন্ত চটোপাধ্যায় ( শ্রামনগর ), টিকা, টমি, ট্নি, নানি, গুণি ও ভাষ্ঠ ( নিউ দিল্লী )।



## षिर्ब-गाड़ीय कथा

### দেবশর্মা বৃচিত

Personal Property



প্রথম (মাটর-গাড়ী পথে চনতে মুকু করে ১৭৭০ মালে। এটি তৈরী করেছিলেন মেকালের এক ফরামী বৈজ্ঞানিক – তাঁর নাম, ক্যুনো (Cugnor)। তবে এ গাড়ী পেটোনে চলতো না ··· ছেনের এক্সিনের মতো বাজীয়- শক্তিতে চালানো হতো। এ গাড়ীর গতি ছিল পুর কম, মারুম হৈটে অনায়াকেই এ গাড়ীকে অভিক্রম করে যেতো।







প্রথম 'পেট্রোল-এক্সিন' চালিত মোটর-গাড়ী তৈরী করেন জার্ম্মান- কৈজানিক ড্যেম্বলার (DAIMLER)। এ পাড়ী পথ্যে বেফলো ১৮৮৬ মালে জার্ম্মানীতে।বেফলোর সঙ্গে মঙ্গেই এ গাড়ী অচিরেই রীতিমত সাড়া নাগিয় কুনলো শৌথিন আর বৈজানিক ঘহলে – তথ্যকার আমলে। ড্যেম্লারের উদ্যাবিত অভিনৱ 'ইন্টার্পাল-কদ্মাশ্চান-এক্সিন মোটর তৈরীর থেপ্রে এক বিশেষ প্রার্থনীয় দান অক্স্ত তর্ম্মত হচ্ছে দুরিদার মর্ম্বর। ড্যেম্লারের তিরী এই প্রেট্রোল- চালিত মোটর-গাড়ীর পতিবেগা ছিল রীতিমত দ্রত-ক্রেথ্যু জান

### (রঙ্গুনের সাম্মতিক অভিজ্ঞতা

### অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

রেঙ্গুন বাঙালীর কাছে কিছু,বিভ ই-বিদেশ নয়। এই তো দেদিন পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষেরই একটা অংশ হইয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমরা ভারতবর্ষের মান-চিত্রে ভারতবর্ষকে ধখন মাতৃ-মৃতিতে দেখিতাম তথন সিংহলকে দেখিতাম মায়ের পদতলে সমুদ্রন্তাত পদারূপে, আর রক্ষদেশকে দেখিতাম হিমালয় পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়া মায়ের যে কৃঞ্চিত এবং এলায়িত কুন্তল তাহারই মহিমান্বিত বিস্তাররূপে। মানচিত্রে ভারতবর্ষকে যথন সিংহরূপে দেখিতাম তথন ব্রহ্মদেশকে দেখিতাম পশ্চাতের পার্রপে। সে পা কাটা গিয়াছে, তাই ভারতবর্ষের আর সেই সিংহরূপ নাই।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত জানিতাম, বাঙলা দেশের পূর্বাঞ্জনের স্থলর শহর চট্টগ্রাম, মহাপ্রাণাখ্রিত ভাষা শুনিতে প্রথমে যতটা কর্কশ ও অপরিচ্ছন্ন লাগুক, সে ভাষা বহন করিত যে মনের কথা তাহা বড় অকপট—বড় কোমল। সেই চট্টগ্রামের সহজ বিস্তার আরাকানে— তাহার পরেই ছড়াইরা পড়ে আকিয়ান, মান্দালয়, রেম্বুনে। শরংচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া রেম্বুনের কথা আর ও বেশি করিয়া আমাদের ঘরের কথা হইয়া উঠিয়াছিল।

অত এব এতদিন পরে রেপ্নে কয়েকদিন ঘুরিয়া আসিয়া রেপ্নের কথাকে আর ঘটা করিয়া বলিবার হয়ত কোন অর্থ হয় না। কিন্তু দেশটি যত পুরাতন ও পরিচিত হোক না, যে মাছম্ব নৃতন করিয়া দেখে তাহার মনে কিছুটা স্বাতস্ত্র থাকিতে পারে; বছদিনের পুরাতন কথাই হয়ত আবার কিছু কিছু নৃতনের আমেজ আনিয়া দিতে পারে। তাহা ছাড়া ইদানীংকালে আমাদের ছনিয়াটা যে বড্ড বেশি রন্ বন্ বেগে ঘুরপাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নিত্য মৃতন পরিবর্তন। দে পরিবর্তন ওপরিচিত দেশ এবং পরিচিত মালমকে লইয়া মনে নিত্য-নৃতন কথা জাগাইয়া তুলিতেছে।

সম্প্রতি এই জ্যৈষ্ঠমাসেই ব্রহ্মদেশীয় বাঙলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকদিন রেপুন এবং তাহার কিছু কিছু আশপাশ ঘূরিয়া আসিলাম; তাহারই কিছু কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি।

চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে চাল-চিড়া বাঁধিয়া বড় বড় পাল-তোলা নৌকায় সমৃদ্রের উপকূল ধরিয়া এবং তাহার পরে বড় বড় নদী ধরিয়া ব্রহ্মদেশে যাতায়াতের কথা শুনিয়াছি। ভাসানো কাট বা বাঁশের উপরে ঘর-বাড়ি বাঁধিয়া যাতায়াতের গল্পও অনেক শুনিয়াছি, তাহার ভিতরকার সত্যামিথ্যার পরিমাণ নির্দেশ করা সহজ নয়। সাম্পানে পাড়ি দেবার কথাও অনেক শুনিয়াছি। এথনও রেঙ্গুন শহরের দক্ষিণে উত্তরে যে নদী রহিয়াছে তাহাতে যাহারা সাম্পান চালায় সে সব মাঝি-মাল্লার শতকরা অস্ততঃ সত্তর জন চট্টগ্রামের মৃসলমান। তাহার পরে অবশ্য প্রধান হইয়া উঠিল ব্রিটিশ আমল হইতে ছোট বড় জাহাজে চড়িয়া যাতায়াত, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র মধ্যেই রেঙ্গুন্যাত্রী বাঙালীগণের জাহাজ-যাত্রার সে-সব বর্ণনা এখন পর্যন্ত সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা বলিয়া গ্রহীতবা।

এখন সেই জলের জাহাজেরও যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন উড়ো জাহাজের যুগ—চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুন বা কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন—ছ'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার পথ। সমৃদ্রপথে যাত্রি-চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এপথে চলিতে সমৃদ্রের অভিজ্ঞতা একেবারে লুগু হইয়া যায় নাই-—এখন আবার এক বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা। দম্দম্ বিমানঘাটি হইতে বিমানে উঠুন; প্রথমে নীচের দিকে তাকাইলে শহরতলীর সাদা-লাল বাড়ি-ঘর, তাহার পরে আরম্ভ হইল গাছ-পালার আড়ালে আড়ালে খড়ের ঘর—তাহার পরেই কৃঞ্চিত বনাঞ্চল আর কেবল ছোট বড় আঁকাবাকা। নদী—তাহার পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীর

বেড়াজাল, মাঝে মাঝে দ্বীপের মত বনাঞ্ল—তাহার পরে কিছুকাল শুরু নদী আর চড়া—তাহার পরে সোজা সমূদের উপর দিয়া পাড়ি। তীরের রেখাটি মুছিয়া যাইতে বেশি সময় লাগে না, ঠিক তাহার পরেই 'নীলিমায় নীলিমায় মহিমায় মহিমায়' মহামিলন। উপরে এবং চারিদিকে आकाम नील, नीरह ममुद्र आंत ९ घननील। ममुरुद्रत नीरल আর আকাশের নীলে কোথায় গিয়া যে মেলামেলি ঘটিয়াছে তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। নীচের যে অসীম ঘন নীল তাহার উপরে ইতস্ততঃ সাদা সাদা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, আর উপরে যে আকাশের নীল তাহার নীচেও পাতলা সাদ। সাদা মেঘ, ভাসিয়া বেড়াইতেছে — আমাদের বিমানটা যেন মাঝখানে স্বচ্ছানে ঘুরিয়া বেড়ানো একটা সাদা চিল। কোণাও থেন তেমন কোন वसन नारे, मृत्राठी दयन ठाविषिटक ছড়ানো नील मृत्र ; दव পর্যন্ত আবার ব্রন্ধের পাহাড়ি কূল না দেখা দেয় সে পর্যন্ত চারিদিকের নীলে খেরা মনটা সতাই চিলের মত অলস পাথায় ভর দিয়া ঘুরপাক খাইতে চায়।

নীচের নীলের মধ্যে যথন আবার সাদা সাদা অনেক বিন্দু দেখা যাইতে থাকে তথন বোঝা গেল ব্রহ্মের কূলে আসিয়া পৌছিয়াছি। সাদা সাদা বিন্দুগুলি ছোট ছোট সব দ্বীপ। দূর হইতে অত সাদ। দেখায় কেন বৃঝিতে পারি না। বঙ্গদেশের উপক্লের দ্বীপগুলিকে অমন সাদা দেখায় না। বঙ্গা-উপক্লের বড় বড় দ্বীপগুলির চারিদিকেও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কেমন যেন চওড়া সাদা রেখার ঘের টানা। তাহার পরেই আবার আরম্ভ হইল পাথ্রে মাটি আর কৃঞ্জিতখন বনের পরে বন—অল্প পরেই রেজুন শহর।

রেশ্বন বিমানখাঁটিতে যথন পৌছিলাম তথন বেশ বৃষ্টি ইইতেছিল। কিছুদ্র পূব হইতেই নীচে ঘন মেধ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বিমানঘাঁটি অপেক্ষাকৃত পরিস্কার থাকিলেও বেশ বৃষ্টি হইতেছিল। বিমানের সিঁড়ির কাছেই একটা বাস আনিয়া দাড় করানো হইল, তাহাতে করিয়া আমরা আমাদের বিবিধ প্রকারের প্রীক্ষা-গৃহে আসিয়া পৌছিলাম। সম্মেলনের স্থানীয় উত্তোক্তবর্গই উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সহজেছাড়াইয়া লইলেন; তের মাইল পথ মেঘাবৃত আকাশ এবং

টিপ্টিপ্রণার মধ্যে অতিক্রম করিয়া রেঙ্কুন শহরে আসিয়া পৌছিলাম।

যে বাড়িতে আমার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল সে বাড়িটি কাঠের তিনতলা বাড়ি। বাহির হইতে দেখিয়া সব সময় কাঠের বাড়ি বোঝা যায় না; কারণ অনেক বাড়িরই সামনের দিকে অনেক সময় কিছু কিছু ইটের কাজ থাকে, তাহার উপরে বিলাতি মাটির আন্তরণ বেশ সংশয় সৃষ্টি করে। কিন্তু মেঝেতে ইাটিবার সময়েই স্পষ্ট বোঝা যায়।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যেই একট্ পায়ে হাটিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণ নদীতীরের বড় একটি প্যা**গোডা** ( अभीव त्नारक वरन 'काता') ना नुक्रमन्तित . (मिश्रा) আদিয়াছি। ব্রহ্মদেশ মুখাতঃ বৌদ্ধধর্মের দেশ-প্রথমেই তाই तक्षमन्दित भूमाभीन तुक्तम्वतक मूर्गन कतिता आिमग्री মনটি ভাল লাগিল। সন্ধাার পরে বাড়িতে কিরিয়া তিন-তলার প্রাদিকের বারান্দায় বসিয়াছিলাম। সামনে একটা থোলা মাঠ; কিন্তু আমাদের বাড়ির বারানদাট। ঘেঁষিয়া একটা আমগাছ ও একটা বড় শিরীষ্গাছ জাগিয়া উঠিয়াছে। গাছের ডালে অন্ধকারে বার বার পাথী**র পাথা** ঝাপটাইবার শব্দ পাইতেছিলাম; ব্ঝিলাম দিনের বেলা. বৃষ্টিতে ভিজিয়া অনেক পাণী আসিয়া এই গাছে আ**শ্ৰয়** লইয়াছে; তাহাদেরই ঘন ঘন পাথা ঝাপটাবার শব্দ। শেষ রাত্রে দেই শিরীধগাড়ের পাথীগুলির ভাকেই ফু ভাঙিল। কি পাথী ভাল করিয়া বঝিতে পারিতেছিলাম না, ভাবিলাম, কোন নৃত্ন পাখী নাকি! তথনও একে-বারে ফ্রমা হর নাই, গাছের পাতার আড়ালে-বসা পাথী গুলিকে তাই তথনও পরিষ্কার চিনিতে পারিতেছিলাম না। থানিকটা যেন শহরে কাকের ভাঙাগলার **ডাক.** থানিকটা যেন ভাহাতে ঘুলু পাথীর কণ্ঠস্বরের মিশ্রণ, উভরে মিলিয়া কণ্ঠস্বরের একটা অভিনবর। একটু ফর্সা হইলে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, হাা—কা**লো** কালে। কাকই ত বটে। কিন্তু কণ্ঠমরের অমন পরিবর্তন আমার কাছে অতান্ত কৌতুহলপ্রদ লাগিল। একটা জিনিস সঙ্গে সঙ্গে ক্ষান্ত করির। বঝিলাম। প্রাকৃতিক· অবস্থানের পরিবর্তন কণ্ঠপ্ররের কিরূপ পরিবর্তন আনে ৮ বোধহয় বাগ্যন্ত্রের ফুক্ষ ফুক্ষ তারগুলির •ভিতরেই এই পরিবর্তন আসে; শৈষিক ঝিলির রচিত তারের এই পরি-বর্তনই আনে ধ্বনির ভিতরে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনই হইল বিশেষ বিশেষ ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের মূল। কাক এত পরিচিত পাখী এবং তাহার কঠস্বরের সহিত ভোরবেলা হইতেই আমাদের এত পরিচয় যে কাকের কঠস্বরের এই পরিবর্তন বৃঝিয়া লইতে আমার কিছুই কট্ট হইল না।

ষেদিন গিয়া রেম্বনে প্রেছিলাম তাহার পরের দিন সন্ধ্যায়ই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্বোধন হইল। এই সম্মেলন সম্বন্ধে বলিবার কথায় পরে আসিতেছি। তাহার পরের দিনই ছিল বৃদ্ধ পূর্ণিমার দিন। আমি সকালবেলায়ই উঠিয়া রেম্বনের প্রধান বন্ধমন্দির স্বয়েডাগন প্যাগোডায় গেলাম। স্থানীয় বাঙালীরা ইহাকে বলেন বন্ধদেশের প্রত্যেক শহরেই অনেকগুলি 'ফায়া' আছে, ইহার ভিতরে সাধারণতঃ একটি থাকে 'বড ফায়া', স্বয়েভাগন্ই হইল রেম্বনের সর্বপ্রধান ফায়া বা বৃদ্ধমন্দির। স্থােডাগন্ কায়। শদের অর্থ হইল স্বর্ণনিমিত বৃদ্ধমন্দির। বিরাট এই ফায়াটির সর্বত্র সোনার রঙের কাজ করা, সেইজন্মই এটিকে বলা হয় সোনার মন্দির। এই ফায়াগুলি আকৃতিতে হইল নীচের দিকটার একটা বিরাট স্তাপের আকৃতি, উপরের দিকে সেই স্প ক্রমসূক্ষ হইয়া প্রায় অভভেদী হইয়া ওঠে। কোন কোন কায়ার ঠিক মাঝখানে একটি গর্ভমন্দিরের মত আছে, তাহার ভিতরে সাধারণতঃ পিতলের বা মার্বেল পাণরের অথবা চীনামাটির বৃদ্ধমূতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অনেক কায়ারই কোনও গর্ভ-মন্দির নাই; চারিদিকে চারিটি কাঠের কারুকার্যথচিত দীর্ঘ প্রবেশ-পথ; আর দেই প্রবেশপথের সামনেই ফায়ার গায়ে প্রতিষ্ঠিত একটি বিরাট বুদ্ধমূর্তি, আশেপাশে অনেক বোধিসত্ত বা বৃদ্ধশিয়া অর্হংগণের মৃতি। সেইখানেই অনেকথানি বসিবার স্থান; সামনে ঘেরদেওয়া অল্প উচ কাঠের দেয়ালের মত; তাহার উপরে স্থাপিত নানা ধাততে নির্মিত নানা আকৃতির বড় বড় অনেকগুলি ফুল্দানি। ভক্তগণ প্রবেশ পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া ঐ বদ্ধ্যতির শামনে বদে, চুপ করিয়া প্রার্থন। করে, মন্ত্রপাঠ করে, বার বার প্রণাম কুরে তাহার প্রে হাতের পুষ্পগুচ্ছ জ फूलनानिए **अक्लि**। हेशा निया ठलिया थाया। 'दकर दकर वा

একপাশে বিদিয়া মালা লইয়া নীরবে জপ করিতে থাকে; কেহ বৃদ্ধের কোন এক নাম জপ করিতেছে, কেহ বা 'নমো তদ্দ ভগবতো অরহতো সন্মা সম্বুদ্ধ্য' এই মন্ত্রেই জপ করিতেছে। ফারায় চারিদিকের চারিটি প্রবেশ-পথের সন্মুথেই যে এইভাবে বৃদ্ধ্মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা নহে; কোন কোন ফারায় বিরাট স্তুপ্টি থিরিয়া এইরূপ পর পর বহু বৃদ্ধ্মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে; এবং অনেক বৃদ্ধ্মূর্তির সামনেই অনেক লোক যাহাতে বিদ্যা প্রার্থনা করিতে পারে এরূপ বাবস্থা থাকে। এই জাতীয় পরিকল্পনার পিছনে উদ্দেশ্য এই থাকে যে—একটি ফারাতে একই সময়ে যাহাতে বহুসংখ্যক ভক্ত নরনারী বৃদ্ধ্যূতির সন্মুথে বিদিয়া শাস্তভাবে প্রার্থনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারে।

বৃদ্ধপূর্ণিমার দিন সকাল হইতে মনে হইতেছিল, ভগবান বৃদ্ধের স্মরণে সমস্ত শহরবাসী যেন নৃতন চেতনায় স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে দেখিতে লাগিলাম, সব বয়সের ব্রহ্মনাসী নারীপুরুষই প্রত্যুবে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া দলে দলে চলিয়াছে বৃদ্ধ মন্দিরের দিকে। সব বয়সের মেয়েয়াই গায়ে ম্থে 'তানাকা' মাখিয়াছে, মাখার চূলে কিছু না কিছু সাদা ফুল পরিয়াছে। 'তানাকা' ব্রন্ধ নারীয়া খুবই গায়ে ম্থে মাখায়; অনেকটা চন্দনের মতন; কাঠ খিসিয়া গায়ে ম্থে লাগাইতে হয়, শরীয় খুব স্লিয় শীতল ও মত্রণ রাথে। আর মাথায় ফুল না পরিলে ব্রহ্মনারীদের যেন কোন প্রসাধনই হইল না।

ফায়ার দিকে যত নরনারী চলিতেছে তাহাদের প্রায়
সকলেরই হাতে ফুলের গুচ্ছ; যাহাদের হাতে ফুল ছিল না
তাহারাও দেখিলাম ফায়ার প্রবেশপথের চুইধার হইতে
ফুলের গুচ্ছ কিনিয়া লইতেছে। অপরে মোমবাতি আর
ধ্পকাটি কিনিয়া লইতেছে। সবাই গিয়া নীরবে ধূপ মোম
ফুল লইয়া বসিতেছে বৃদ্ধমূর্তির সমুখে—প্রার্থনা করিতেছে,
মন্ত্র পড়িতেছে, বার বার নতজান্ত হইয়া প্রণাম করিতেছে,
আর সমগ্র হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে, পাদমূলের
ফুলদানিগুলিতে ফুল অর্পন করিয়া। কেহ কে
এ-পাশে ও-পাশে গিয়া মোমবাতি জালাইয়া দিতেছে,
ধ্পকাঠি জালাইয়া দিতেছে, নানা উপকরণে ভাত
থালায় সাজাইয়া বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছে।
আশে পাশে ছোট ছোট কয়েকটি বৃদ্ধমূর্তি রহিয়াছে তাহা

কত যত্ত্বে জল দিয়া স্নান করাইয়া দিতেছে। বড় ফায়ার 
মূরিতে ঘূরিতে দেখিলাম—নানা বাছবাজাইয়াএকটিশোভাযাত্রা আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার ভিতরে কিছুসংখ্যক
নানা বয়দের বৌদ্ধ ভিক্ষু রহিয়াছেন ( বালক ভিক্ষুর
সংখ্যাও কম নয়), ওখানে যাহাদের বলা হয় ফুঞ্জি, আমরা
বলি ফুঞ্জি। কিন্তু ফুঞ্জির সংখ্যা কম, গৃহীর সংখ্যাই বেশি।
গৃহী ভক্তগণের হাতে—বিশেষ করিয়া স্থাচি-সজ্জিতা
কিশোরী এবং যুবতীগণের হাতে একটি করিয়া স্থান্দর
অস্কনযুক্ত মৃংপাত্র—তাহার ভিতরে স্থবাসিত পবিত্র জল—
উপরে কিশলয়ের পল্লব—সকলে শোভাযাত্রা করিয়া
চলিয়াছে এ মৃংপাত্রের জলে ভগবান বৃদ্ধকে স্নান করাইয়া
দিবার জন্য।

ফায়ার এদিক সেদিক ঘ্রিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিলাম, আর মনটা কেমন একটা স্নিগ্ন শান্তির স্পর্শ লাভ করিতে-ছিল। যিনি মাম্ববের মধ্যে মহত্তর —িযিনি যথার্থ চক্ষমান হইয়া মান্তধের জীবনের সত্যকে দেখিয়া লইয়াছিলেন. তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্ম নিথিল মান্নধের মনে কি আগ্রহ—কি আর্তি। যিনি কঠোর বৈরাগ্যে নিজেকে রিক্ত করিয়া লইয়াছিলেন অমৃতের সন্ধানে, তাঁহার পাদমূলে গুচ্ছে গুচ্ছে পৌন্দর্য-নিবেদনের কি ব্যাকুলতা! যিনি বিষয়াসক্তি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরাইয়া লইয়া-ছিলেন মামুষের কল্যাণ কামনায় তাহারই পাদ্মলে অর্জিত অর্থের কিছুটা অর্পণ করিতে পারিয়া সাধারণ মাতৃষ কত যেন গভীর তপ্তিলাভ করিতেছে। যিনি শাশানে পরিতাক্ত বসন সংগ্রহ করিয়া পরিধানের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন. তাঁহাকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্ম গৃহীর মন বাাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যিনি অনাহারে অগস্থিসার হইয়া বোধির জন্ম ধানি করিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া বিবিধ অন্ন নিবেদন করিয়া সাধারণ গৃহিগণের কত যেন একটা পরি-তৃপ্তি! প্রত্যেক স্তরের মান্তবের মধ্যেই লুকাইয়া আছে বোধির বীজ ফুট-অফুট শ্রেয়োবোধের রূপে। সেই শ্রেয় যে-মাত্রবের মধ্যে একদিন পরিপূর্ণভাবে বিষয়ীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল সেই মান্তথকেই পরমশ্রেয়—পরমমঙ্গলের বিগ্রহ-রূপে মান্তব আজ ভগবান করিয়া লইয়াছে। যেমন করিয়া হোক তাঁহার উদ্দেশ্যে কিছু দান করিয়া—তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া---বার বার তাঁহার শরণ গ্ৰহণ করিয়া—তাঁহার উদ্দেশ্যে পুস্প গন্ধ দীপ নিবেদন করিয়!
মামুষ নিজের ভিতরকার বোধিবীজের ক্ষণিকস্পান্দনে অস্ততঃ একটি দিনের জন্য— অস্ততঃ একটি ক্ষণের
জন্য সাড়া দিয়া নিজের অস্তর্নিহিত মহন্তকে উপলন্ধি
করিতে চায়; এই উপলন্ধিতেই চরিতার্থ তাহার
ধর্মবাধ।

একদিন রেঙ্গুন হইতে ত্রিশ-বত্রিশ মাইল দুরে চ্যুয়টং নামক একটি স্থানে নদীর মধ্যে একটি ছোট পাছাডের উপরে একটি ফায়া দেখিতে গিয়াছিলাম; অনেকথানি ভাটীতে ব্রহ্মপুত্রনদীর ভিতরে ছোট পাহাড়ে অবস্থিত উমা-নন্দ ভৈরবের মন্দিরের মত। ঠিক সেখানেও যেমন কল হইতে ছোট দাড়ের ডিঙ্গিতে পার হইয়া মন্দিরে পৌছিতে হয় এথানেও তেমনি সাম্পানে করিয়া তীর হইতে গিয়া ফায়ায় পৌছিতে হয়। উমানন্দ ভৈরবের মন্দিরে যাইতে যেমন মন্দিরের চারিদিকে জলের কুটিল আবর্তের ভয় এখানেও ঠিক তাহাই। যাক্, অনেক গ্রামের পথ দিয়া এই ফায়া দেখিতে আদিতেছিলাম, ঠিক যেন আমাদের দেশের অজ পাড়া গাঁ, সেইরূপ দৈত্য-দারিদ্যের লক্ষণ গৃহত্রীতে এবং নরনারীর দেহে পোষাকে। একটি গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতেছি। সেদিনও মেঘ-তড়ি ঘডি বর্ষা পডি-তেছে। একটি গ্রামা ভিক্ষকে দেখিলাম ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া এক গৃহীর বাড়ির সামনে দাড়াইয়া আছেন, ভিক্ আসিয়াছে দেখিয়া অল্লবয়সী একটি মহিলা সাধারণ এক থানি থালায় কিছু থাবার (সম্ভবতঃ ভাত) লইয়া বাহির হইয়া আদিলেন, দেই থাবার ভিক্ষকে দিয়া আবার চলিয়া গেলেন। যেভাবে তিনি ভিশ্বকে অন্ন দিলেন তাহাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলাম। থাবারের থালা থানি লইয়া মহিলাটি ভিক্ষুর সামনে আসিয়া দাড়াইলেন-তাহার পরে থালা হাতে করিয়া ভিক্ষুর সামনে তাঁহার দেহ মনকে নত করিলেন, তাহার পরে ভিক্ষর ভিক্ষাপাত্তে খাবার ঢালিয়া দিলেন, আবার নিজের দেহমনকে নত করিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমার মনে হইতেছিল, ঐ গ্রামাভিক্ষটি ঐ গৃহী মহিলাটির নিকটে একটি মহাভিশ্বরই প্রতীক – যে মহাভিশ্ব ভিক্ষারের দারা জীবিকা নিবাহ করিয়া মান্তবের জন্ম পরম শান্তির বাণী দঞ্চিত রাথিয়া গিয়াছেন। সেই নরোন্তমের নিকটে প্রণতির যে আগ্রহ, সেই আগ্রহই মান্নবের ধর্মবোধকে সভ্যমুল্য দান করিয়াছে।

ে রেঙ্গুনে বৃদ্ধপূর্ণিমার কথা বলিতে বলিতে হয়ত একট্ দরে সরিয়া পড়িলাম। আসলে সেই পাাগোড়ার মধ্যে সমস্ত পরিবেশ-দশ্য ও কার্য আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। আর সেই ভালো লাগার মধ্যে মনের তুলনায় আরও কিছু পরিবেশ-দৃগ্য ও কার্যের কথা মনে পড়িতেছিল। বৌদ্ধ প্টাগোডাগুলিতে মোটামুটি চমংকার একটি শান্ত পবিত্র ও স্থন্দর পরিবেশ। হৈ চৈ একেবারেই কিছু দেখা যায় নাই এমন নহে। সর্বসাধারণকে লইয়া रयथारन धर्मारमव रमथारन थानिक हो देह है थाकि रवहें। ,প্রার্থনারত শান্ত নরনারীর মধ্যেই মুথোসপরা সং-সাজা লোকজনের উদ্বট বাগুবাজনা ও নৃত্যুসহ শোভাযাত্রাও তুই একটি দেখিলাম। ইহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা উদ্ভট লাগিল মোটা মোটা বাঁশের খণ্ড ফাঁড়িয়া তুই হাত দিয়া **मिश्राम क्रिकार्क किल्ला कालार्क्स उरके मन क**न्ना। কিন্তু মাঝে মাঝে এইরূপ কিছু কিছু উৎসবের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও সূৰ্বত্ৰ একটা শান্তভাব লক্ষিত হয়। ইহার সৃহিত আমি মনে মনে তুলনানা করিয়াপারি নাই আমাদের দেশে বিশেষ কোনো ধর্মোংসব উপলক্ষ্যে আমাদের দেবস্থান, মন্দির এবং প্রসিদ্ধ তীর্থগুলির অবস্থা। সে যেন त्रलाक्ष्य ! देश देश देश, शनम्पर्भ ठिनार्किन धराधिरः, কলহ-কোলাহল চিংকার আর্তনাদ- সব জডাইয়া অনেক সময়ই মনে হইয়াছে—কি একটা বীভংস পরিবেশ। এক পাণ্ডা আপনাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, অপর পাণ্ডা আপনার তিনপুরুষের উপরে তাহার থাতায় লেখা দৃথলিম্বরে অধিকারে পিছন হইতে আপনার কাপড়-জামা টানিয়া ধরিতেছে, ইহার ভিতরেই দেখিবেন পিছন হইতে আপনার সপ্তপুরুষের মঙ্গলকামী স্বষ্টপুট কোনো স্থপুরুষ আপনার কণ্ঠে একটি মালা জড়াইয়া দিয়া আপনার অঙ্গে তারকব্রদ্যামনামের ছাপ দিয়া मिटिंग्स्न, ·এবং আপনি यठकरा आञ्चतकात टिहोग्न সমস্ত দেহমনের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন ততক্ষণে অবসর পাইয়া কোনো সদবাধ্যণসন্তান আপনার বুদ্ধা মাতাকে সমত্রে একটি কোণে টানিয়া লইয়া দশমুদ্রা দক্ষিণায় ত্রীর্থফলপ্রাপ্তির একটি অতিমহৎ সমল বাক্য

পাঠ করাইতেছেন। তাহার পরে এথানে দর্শনী মুদ্রা—
ওথানে দর্শনী মুদ্রা, এথানে মাথা হেঁট করিবার দক্ষিণা—
ওথানে ভেটদানের লম্বা ফিরিস্তি—কোথায় আপনার
চিত্তের শাস্তভাব—কোথায় আপনার প্রার্থনা—কোথায়
আপনার প্রণতি! এমন চমংকার পরিবেশে পাহাড়ের
উপরে কামরূপের কামাথ্যা মন্দিরটি; কিন্তু যেদিন
কামাথ্যা দর্শনে গেলাম সেদিন প্রথমই যাহা চোথে পড়িল
তাহা এই, পাঠা-ছাগলের স্বচ্ছন্দ বিহার ও মলম্ত্রত্যাগে
মন্দিরের অঙ্গন নোঙরা হুর্গন্ধ হইয়া রহিয়াছে, বলির
প্রয়োজনে মন্দিরের পরিবেশই অন্তর্মপ হইয়া গিয়াছে।
পচা বেলপাতার উগ্রগন্ধে নাকে কাপড় না দিয়া বৈছনাথধামের বাবা বৈছনাথের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার কোনো
উপায় নাই।

আর একটা জিনিস আমার মনে হইল। বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলি লক্ষ্য করিলেই মনে হইবে, এগুলি এমন পরিকল্পনা লইয়াই গঠিত হইয়াছে—যাহাতে বহু নরনারী একসঙ্গে চারিদিক হইতে প্রবেশ করিয়া অনায়াসে শাস্ত ভাবে বিসিয়া প্রার্থনা করিতে পারে—প্রণতি জানাইতে পারে। আমাদের অধিকাংশ মন্দিরই একেবারে তদ্বিপরীত; গলিঘিজি দিয়া অন্ধকার সন্ধীণ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া অথবা অনতিপ্রশস্ত স্কুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া দর্শন-ম্পর্শন লাভ করিতে হইবে। স্থ্যোগ বৃঝিয়া পাণ্ডাপ্রোহিতগণও প্রবেশদারে প্রথমে যতটা সম্ভব ভীড় জমাইয়া নয়—তাহার পরে ঠেলাঠেলি চাপাচাপি—যতথানি অর্থম্য হইয়া বাহির হওয়া গেল ততথানি পাপের ভার লাঘব করিয়া আনিলাম বলিয়া আমরা হাপাইতে হাপাইতে আয়প্রসাদ লাভ করি।

রেঙ্গুনের রাস্তাঘাটে, প্রসিদ্ধ কায়াগুলির অভ্যন্তরে এবং আশেপাশে ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর কিছু অপ্রাচুর্য দেখিলাম না, কিন্তু কোনো কায়াতেই তাহাদের কোনোরূপ অত্যাচার দেখিলাম না। সব কায়াতেই টাকা-পয়সা দান করিবার জন্ম বাক্স রহিয়াছে, যাহার যাহা ইচ্ছা সেখানেই তাহা দান করিয়া যায়, কেহ কোথাও কিছু চায় না। আর আমাদের কোনো তীর্থের সেইশনে গিয়া একবার নামিলেন কি, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সেই এক প্রশ্ন—'বাবুর নিবাস কোথায়—নাম কি '

আপনি কোনও অসাধারণ শক্তি ও তিতিক্ষার অধিকারী ধদি না হন তবে এই নিবাস ও নাম না বলিয়া চূপ করিয়া থাকিবার আপনার সাধ্যই নাই। এই কিছু দিন পূর্বেও মথ্রা গিয়াছিলাম। মন্দির প্রাঙ্গণে নাম-নিবাসের জালায় ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া চলিয়া আদিলাম—ভাবিলাম যম্নার কোনো ঘাটে গিয়া একটু চূপ করিয়া বিস। সাধা কি? যেখানে গিয়া বিস সেখানেই সেই নাম-নিবাস; মনে হইতেছিল, অস্ততঃ কয়েকটা মৃহর্তের জন্তেও যদি আমার নামের আর নিবাসের কোনো বালাই না থাকিত তাহা হইলে হয়ত একটু সোয়ান্তি লাভ করিতে পারিতাম। শেষ অবধি ঘাটেও বসিতে না পারিয়া নৌকা করিয়া একেবারে ঘম্নার জলে ভাসিলাম! কোথাও গিয়া একটু শান্ত হইয়া বসা যেন আমাদের মন্দির-তীর্থগুলির প্রথাবহিত্বতি কর্ম।

রেঙ্গুনে গিয়াছিলাম সাহিতা ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দিতে: সেই আসল কাজের কথা এতক্ষণে কিছুই বলা হয় নাই। রেন্ধুনের বাঙালী-সমাজ বহুদিনের একটি আয়প্রতিষ্ঠ সমাজ। আগে সংখায় ইহারা অনেক ছিলেন. গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই নানা রাজনৈতিক এবং আর্থিক কারণে সে সংখ্যা ক্রমকীয়মান। বর্তমানে আবার বন্দসরকার নানা ভাবে বাঙালীগণের উপরে চাপ দিতেছেন ব্রুপের নাগরিকতা গ্রহণ করিবার জন্ম : নাগরিকতা গ্রহণ না করিলে তাঁহাদিগকে নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে, বাঙালীগণ তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। ফলে আবার নতন করিয়া ব্রহ্ম হইতে পলায়নের মনো-বৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। এখন যাহারা আছেন তাঁহাদের মোটামৃটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। একদল আছেন চাকুরী বা ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া; তাঁহাদের মনোবৃত্তি হইল, যতদিন থাকা যায়, অস্ক্রবিধা হইলে সরিয়া পড়িব। আর একদলের এমন চট্ করিয়া সরিয়া পড়িবার ইচ্ছা এই, তাঁহারা পুরুষামুক্রমে এমন ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহাদের এভাবে চলিয়া আসিবার কোন ইচ্ছা পাকিলেও উপায় নাই। তাঁহারা ওথানেই হয়ত থাকিবেন, তথাপি ওথানকার নাগরিকত্ব গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ; বিদেশী-রূপে বছরে বছরে বিশেষ কর দিয়াই তাঁহারা ওথানে ভারতবর্ষ কা পাকিস্তানের নাগরিকরূপে বসবাস করিতে- ছেন। অপর একটি বড সংখ্যা ব্রন্ধদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া এখানেই স্থায়িভাবে ব্যবাস স্থাপন করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একটি আশ্চর্য সকল দেখিলাম, তাঁহার: ব্রহ্মদেশের নাগরিকর গ্রহণ করিয়া চিরদিন ব্রহ্মদেশেই বাস করিতে চান—কিন্তু তাঁহাদের বাঙালী-সন্তাকেও তাঁহার৷ অট্টভাবে রক্ষা করিবার কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এই বাঙালী-সত্তাকে তাঁহারা রক্ষা করিতে চান বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য, বাঙলা সংস্কৃতির ভিতর দিয়া। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে কত জাতি তো কত দূর দূর স্থানে গিয়া বসবাস করিতেছে, বিদেশে বসিয়া তাহারাও তো নিজেদের জাতীয় সন্তা রক্ষা করিয়া চলিতেচে, আমরা বাঙালীরাই বা তাহা পারিব না কেন্দ্র এই জাতীয়তার সংরক্ষণ আমাদের বিদেশে বসিয়া জীবনকে গড়িয়া তোলাকে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিবে। ইহাদের দৃষ্টির প্রথরতা দেখিলাম। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিলাম। বিদেশে বসিয়াও ছিন্নমূল হইয়া ইহারা রাজনৈতিক ঘূণাবর্তে ঘূরিয়া মরিতে চান না; ইহারা চান, বাঙালী হইয়াই ত্রন্ধদেশের উর্বর মাটিতে শিকড় প্রসারিত করিব; দেখান হইতে-জীবনের যে অভিজ্ঞা-অন্নভৃতি লাভ করিব তাহা দারা বাঙলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকেই বিচিত্র সম্পদে পরিপুষ্ট করিয়া

রেঙ্গুনবাদী এই শ্রেণীর বাঙালীগণের এই দব কথা যে শুরু মুথের কথাই নয়, ইহার মধ্যে দত্য আছে—
সন্থাবনা আরও অনেক আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম।
চারিদিন ধরিয়া তাঁহারা সাহিত্য-দন্দেলন, সঙ্গীতাহুষ্ঠান,
শিল্পপদর্শনীর ভিতর দিয়া যে মানসিক-প্রবণতা প্রকাশ
করিয়াছেন তাহার ভিতরে তাঁহারা 'দিবে আর নিবে
মিলাবে মিলিবে' এই নীতিকেই যে মনেপ্রাণে অভ্নয়রণ
করিয়া চলিয়াছেন তাহা বোঝা গেল। একদিন সঙ্গীতাহুষ্ঠানে দেখিলাম, রেঙ্গুনের জনৈকা প্রসিদ্ধ চিত্রতারকা
এবং বর্তমানে আকাশবাণীর গায়িকা আমাদিগকে গান
গাহিয়া শোনাইলেন; প্রথমদিনে তিনি রক্ষদেশীয় সঙ্গীতই
গাহিলেন, কিন্তু বিতীয় দিনে তিনি গাহিয়া শুনাইলেন
ছুই্থানি রবীক্রমঙ্গীত, একথানি, 'আমি ভয় করব না
ভয় করব না', দ্বিতীয়থানি, 'ন্পুর বেজে যায় বিনিঝিনি';

স্বর এবং উচ্চারণ একেবারে নিখুঁত না হইলেও মোটামৃটি ঠিকই ছিল। অনেকথানি শ্রন্ধা ও যত্ন ব্যতীত ইহা
সম্ভব হয় নাই; এই শ্রন্ধা ও যত্নের মূলে রেঙ্গুনবাসী
বাঙালীরা রহিয়াছেন—এ কথা অস্বীকার করা যায় না।
রেঙ্গুনে একটি 'টেগোর সোসাইটি' রহিয়াছে; মুখ্যতঃ
বাঙালীগণ ঘারা সংগঠিত এবং পরিচালিত হইলেও বাঙালীগণ ইহার মধ্যে অবাঙালী এবং অভারতীয় সকলকেই
টানিয়া লইয়াছেন। 'প্রতি বংসর তাঁহারা কলিকাতা বা
শান্তিনিকেতন হইতে কোনও বিশিপ্ত দলকে লইয়া যান
এবং স্থানীয় শিল্পিগণের সহযোগিতায় নিখুঁতভাবে সেখানে
রবীক্রসঙ্গীত, নৃত্যনাটা এবং অন্ত নাটক করিবার ব্যবস্থা
হয়। বিদেশীয়গণের মধ্যেও ইহারা রবীক্র-সাহিত্য ও
সঙ্গীতের প্রচারের ভাল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এবারের সাহিত্য-সম্মেলনে স্থানীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। প্রতিযোগিতার জন্ম লিখিত গল্পগুলি আমি পডিয়াছি। গল্পগুলি যে একেবারে নিখুঁত বা খব উচ্চাঙ্গের হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না: কিন্তু কয়েকজনের লিখিত গল্পের ভিতর দিয়া বাঙলা সাহিত্যের একটি নৃতন সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি ইঙ্গিত লাভ করিলাম। তাঁহারা গল্পগুলি লিখিয়াছেন ব্রহ্মদেশীয় জীবন লইয়া, নায়ক-নায়িকা ও পার্যচরিত্র পরিবেশ সবই ব্রহ্মদেশীয়। জিনিসটি আমার নিকটে অতি তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে। আমাদের বাঙলা দাহিতো উপন্তাদ ছোট গল্প নাটক দৰ্বত বিষয়বস্তুর পরিধির মধ্যে একটা বড় দৈন্ত লক্ষিত হয়। জীবনের ক্ষেত্রে বাঙালী জীবনের পরিধিকে যেন আমরা কিছুতেই আর অতিক্রম করিতে পারি না। বাতিক্রম যে একেবারে কিছুই নাই তাহা বলিতে পারি না, তবে অতি বিরল। ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা পাকে প্রকারে যেন সেই একই वाक्षांनी जीवत्नत अफूतल भाषांनी। हेश्दांकि माहिएछा তো ঠিক তাই নয়। যে-দেশে লেথক দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা লাভের স্থযোগ পাইয়াছেন দেই দেশের পরিবেশে সেই দেশের বিচিত্র জীবন লইয়াই তাঁহারা সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। আমাদের ভিতরকার ঘাঁহার। দীর্ঘদিন ব্রশ্ধ **एम्स्य बिह्म विकार कार्य कार** যদি বাঙলায় সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে আমাদের সাহিতো নৃতন সরসতাও আসিবে, সমৃদ্ধিও আসিবে।

সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিল রেকুনরাসী বাঙালীগণের বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অক্তরিম দরদ দেখিয়া। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেলে ঘরে মায়ের আকর্ষণ যেমন আরও বেশি করিয়া দেখা দেয়, ইহাদেরও যেন তাহাই হইয়াছে।

আর একটি নৃতন অনুভৃতি লাভ হইয়াছে রেঙ্গুনে গিয়া। এক বাঙলা ভাষাভাষী--এক বাঙলা সাহিত্যের রসে পরিপুষ্ট—এক বাঙলা সঙ্গীতের অন্তরাগী একটি বাঙালী জাতি বলিয়া ত্নিয়ায় যে কোন জাতি আছে, তাহা এই পনর বংসরের রাজনৈতিক ডামাডোলে প্রায় ভূলিয়াই গিয়াছি। শুধু ভূলিয়া গিয়াছি বলিলে সব কথা বলা হইল না, ইচ্ছা করিয়া দে-কথা স্মরণে আনাও আজিকার দিনে মহা পাপ—স্পষ্টতঃ রাষ্ট্রনিতিক অপরাধ। বঙ্গ ভাগ হইয়া প্রবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু পাছে বঙ্গকে অবলম্বন করিয়া কোনো একোর স্বতিজাগিয়া ওঠে সেই জন্ম পূর্ববঙ্গ নামটিও লুপ্ত করিয়া দিয়া পূর্ব পাকিস্তান করিয়া দেওয়া হইরাছে। কিন্তু যে বাঙলা ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গে বসিয়া বাঙালী এত ভালবাদে—্যে বাঙলা সাহিত্যকে তাহারা বুকের সকল দর্দ দিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্ম সাধনা করিতেছে, দেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মই পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালী যুবকগণ বুকের রক্ত দিয়াছে। এই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে—এই বাঙলার গানকে নিত্য-নতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে ও আস্বাদ করিতে পূর্ব পাকিস্তানে আগ্রহ চেষ্টা যত্নের কিছুমাত্র অপ্রাচুর্য নাই। এ কথা পশ্চিমবঙ্গে বসিয়াও মন খুলিয়া বলা যায়,না, পূর্ব-বঙ্গে বসিয়াও বলা যায় না, ব্রহ্মদেশে বসিয়া এক সঙ্গে মুক্ত-কণ্ঠে এ কথা টুকু আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতা লইয়া বলিতে পারিয়াছি। রেঙ্গুনের বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের নিকটে যেমন আহ্বান আসিয়াছে, ঠিক তেমন করিয়াই আহ্বান গিয়াছে পূর্ববস্কর সাহিত্যিক এবং কলা শিল্পীগণের নিকটে। আমরাৎ যেমন করিয়া সানন্দে সাড়া দিয়াছি, তাঁহারাও তেমন করিয়াই সানন্দে সাড়া দিয়াছেন; রেন্ধুনে গিয়া আমরাও বেমন করিয়া বৃক ফুলাইয়া বলিয়াছি 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা !'—তাঁহারাও কথাটাকে তেমন করিয়াই প্রাণ ভরিয়া বলিয়াছেন। আর রেঙ্গুনের ধাহারা বাঙালী তাঁহারা সমবেতভাবে আমাদিগকে যথনই সমোধন করিয়াছেন তথন তাঁহারা বার বার একটি কথাই বলিয়াছেন, 'মাতৃভূমি হইতে সমাগত সাহিত্যিক ও শিল্পিন বৃদ্দ!' অস্ততঃ করেকটি দিনের জন্ম দেখিয়া আদিলাম

এবং স্থানীয় ও ন্বাগত সকলের ধ্যান-মনন, আচারব্যবহারের মধ্য দিয়া এই কথাটা অহুত্ব করিয়া আদিলাম
--পৃথিবীতে বাঙালী বলিয়া একটি জাতি আছে-তাহার
একটি মাতৃত্মি আছে-একটি ভাষা-একটি দাহিত্যএকটি দংস্কৃতি আছে। রাজনৈতিক ভেদরেখা দেই সত্যকে
এখন ও সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া দিতে পারে নাই।

### পঞ্চাশ বছর আবে

### শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

পঞ্চাশ বছর আগে যার কাঁচা লেখা এই মাসিকের বুকে দিয়েছিল দেখা ছাপার অক্ষরে;

বহুকাল পরে

নিকটে তাহার আসিয়াছে জোরাল তাগিদ লেথা পাঠাবার।

অতীতের নড়বড়ে, জংধরা জানালাটা মাথার শিয়রে

ক্ষদ্ধ ছিল বহুকাল ধরে।
তার কথা বেমাল্ম গিয়েছিম্থ ভূলে।
কে আজিকে দিল তারে খুলে
লেখা-পাঠাবার এই তাগিদের ছলে।

ধুলো-পড়া, ঝুলে-ভরা থোলা সেই জানালাটা দিয়ে কথন সহসা,

বহুদ্র হতে ভেসে-আসা এলো-মেলো একরাশ দম্কা বাতাস চুকে পড়ে ঘরে, বহুদিনকার জ্বমা গুমোটের পরে। ত্রস্ত খেয়ালী সেই দম্কা হাওয়ায়
এলো-মেলো হয়ে খুলে যায়
গোড়াকার পাতাগুলো ফের,
পড়ে-ফেলা জীর্ণ পাতা জীবন-নাটোর।

ভেদে ওঠে কত ছবি কত ঘটনার,
ভূলে-যাওয়া কত মূখ জেগে ওঠে ধীরে ধীরে
ভেদি অন্ধকার,
চোপধরা, মুছেযাওয়া রং-এ ও রেথায় একাকার;
পঞ্চাশ বছর আগেকার।

পঞ্চাশ বছর আগে যার কাঁচা লেথা এই মাসিকের বুকে দিয়েছিল দেথা

> ছাপার অক্ষরে; বহুকাল পরে—

তারও দেখা পেয়ে গেছি

খোলা ঐ বাতায়ন-পথে, আজি যার সাথে

হয়ে গেছে ছাড়াছাড়ি, ন আমাকে

আমার হারানো সেই পুরান আমাকে দেখিয়া ফেলেছি আজ খোলা ঐ জানালার ফাঁকে।



#### वन हित ! हितर्वान !

তথনও ভোর হয়নি। নক্ষত্রবিরল আবছা আকাশের শেষ তারা কটাও ঘুমে ঢুলছে। অনির্বাণ চিতার আগুন বুকে নিয়েও সদাজাগ্রত শাশানটা বোধকরি সমস্ত দিনের পর শেষ রাত্রের ঝোঁকে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। শ্রাস্ত ক্লাস্ত শাশানবন্ধদের পরলোক্যাত্রীর কানে সরব মস্ত্রোচ্চারণে চমকে জেগে উঠল আবার।

শেষ চিতাটা এখনো জলছে। চুল পোড়ার গন্ধ, মাংস
চামড়া পোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। চিতার
কাছেই হাঁটুর মধ্যে মৃথ গুঁজে বসে আছে একটা মাঝবয়সী ঝাঁকড়া চুলো লোক। তার পাশে বসে চুলছে আর
একটা লোক। তবে ঘুমে নয় নেশায়। চিতার প্রায়
নিভস্ত আগুনে বাঁশ দিয়ে অপর লোকটা কাঠ ঠেলে
দিচ্ছেই শুঁজাগুন খুঁচিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবার

লোকগুলো খাটিয়া স্থন্ধ মড়াটাকে নামিয়ে পরিশ্রাস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। বোঝা গেল, অনেক দূর থেকে হেঁটে আসতে হয়েছে ওদের।

বদে থাকা লোক ছটো, বাঁশ হাতে আগুন খুঁচিয়ে দেওয়া লোকটা তাকাল নতুন-আনা মড়াটার খোলা ম্থের দিকে। বছর পঁচিশের স্বাস্থ্যবান স্থদর্শন লোকটা ঘেন নিশ্চিস্ত মনে ঘূমিয়ে রয়েছে। রোগের কোন যন্ত্রণা বা বিক্ষতির চিহ্ন পর্যস্ত সে ম্থে নেই। ভোর হলেই ও ঘেন চমকে জেগে উঠে বদে আশ্চর্য হয়ে ভয়ানক ভয় পেয়ে বলে উঠবে, আমাকে এথানে আনলে কেন তোমরা? আমি তো ঘূমিয়ে পড়েছিলাম।

মাঝবয়দী ঝাঁকড়া চুলো লোকটা চমকে শিউরে উঠে আবার চোথ বন্ধ করে হাঁটুর মধ্যে মূথ গুঁজল।

ওকে ওভাবে শিউরে উঠে চোথ বন্ধ করতে দেখে বাঁশ হাতে দাঁড়ানো লোকটা নেশায় আরক্ত চোথ ছটো কুঁচকে খ্যাক খ্যাক করে হেদে উঠল। নিস্পৃহ উদাসীন দৃষ্টিতে তাকালো বসে থাকা অপর সঙ্গীটর দিকে। ফিস ফিস করে বলে উঠল, শালা! একেবারে বুঁদ! নেশা করে জ্ঞান-গম্যিটুকুও হারিয়ে বসেচে! তুই চোথ বন্ধ করে থাকবি বলে ভেবেচিস শালার যমও চোথ বন্ধ করে থাকবি বদে ভেবেচিস শালার যমও চোথ বন্ধ করে থাকবে?

যা বলেছিস মাইরী! অপর লোকটা চুলু চুলু চোথে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। ব্যাটা পাকা মাতাল হয়ে বসে আছে! নেশা কর্বি কর—তা বলে মাতাল হবি কেন ?

ঘাটবাৰু!

সাড়া এল না।

ঘাটবাবু! ও রেজেষ্টারিবাবু—

শেষ রাতের আয়েশের তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। বিরক্ত চিত্তে নকুড় হালদার স্বগতোক্তি করল, দেবো শালার চাকরি ছেড়ে। একটু চোথ বন্ধ করার উপায় নেই। সাত সকালে এনে হাজির করেছে ব্যাটারা? একটু পরে এলে যেন পৃথিবী রসাতলে যেত! জালিয়ে থেলে!

আবছা অন্ধকার বারান্দার হাতলহীন চেয়ার আর বহু
যুগ আগেকার রং ওঠা কাঠচটা সাড়ে তিন পায়ার
টেবিল। অদৃশ্য বাকী আধথানা পায়ার ভারসাম্য রক্ষা
করার জন্যে কাঠ-কুটো কাগজ দিয়ে উচু করে রাখা
হয়েছে। তা সত্তেও টেবিলটা সমান হয়নি। তিনদিক
উচু। একদিক নীচু।

গঙ্গার ধারের রাস্তার দিককার রেলিং থানিকটা ভাঙ্গা। বারান্দা ভর্তি ঝুল কালি। অবিরাম চিতার ধোঁয়ায় সব যেন বিবর্ণ, মলিন, ছায়াচ্ছন্ন। একটু দ্রেই গঙ্গার কোল ঘেঁষে পোড়া কাঠের টুকরো। ভাঙ্গা কলসী। ছেঁড়া ত্যাকড়া, তুলো-ওঠা বালিশ। পোড়া ছাই। ঘিয়ে ভাঙ্গা হাড় জিরজিরে লোমওঠা কুকুর কটা এমন কি পাতা ঝলসানো শ্রীহীন বিগত যৌবন শ্মশানের প্রহরীর মুমত গাছ কটাও কেমন যেন একাকার হয়ে গেছে সেই অনির্বাণ চিতার ধোঁয়ায়। কুয়াশায়।

সাড়া দিয়ে, হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নকুড় হালদার। চেয়ারে বদে এক হাতে চশমাট। নাকের উপর বসিয়ে আরেক হাত বাড়াল নবাগত শোকাচ্ছন্ন লোকটির দিকে। ডেথ সার্টিফিকেট ?

মূছ্মান লোকটা ভাক্তারের সই দেওয়া কাগজ্থানা এগিয়ে ধরল।

রেজেষ্টারির থাতাটার পাতাগুলো থর থর করে ওলটাতে ওলটাতে ঘাটবাবু প্রশ্ন করল, নাম ?

নরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বয়স ?

এই পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশে পা দিয়েছিল মাত্র। লোকটার গলা ধরে এলো।

এথানে সই করুন। কে হয় আপনার ?

শত্র, ঘাটবারু শত্র !---

কাপা হাতে সই করতে করতে প্রায়-বৃদ্ধ লোকটা হাহাকার করে উঠল। মায়ের পেটের সহোদর ভাই। কোন ছেলেবেলায় মা বাপ মারা গেছে। বৃক্ পিঠে করে মান্ত্র্য করেছি। লেথাপড়া শিথিয়েছি। চাকরি পেল। বিয়ে দিলাম ঘটা করে। ঘর আলো করা বৌ এলো। তিনটে বছরও কপালে সইল না!

শ্মশানের চিরস্তন মৃত্যু বিচ্ছেদ বিলাপে অভ্যস্ত নকু জ হালদারের ঘাটাপড়া মনটাও ব্যথিত হয়ে উঠল।

কি আর করবেন বলুন দাদা? এ তো মান্থবের হাত নয়। আড়ালে বদে আর একজন কলকাঠি নাড়ছেন। এ তারই কাজ। চোথের উপর যা দেখা যায় না, বসে বদে তাই-ই দেখছি। তা আপনার বৌমার ছেলেপুলে আছে তো?

কপালে হাত দিল শোকার্ত প্রোঢ়। বৌমা পোয়াতী। এই মাদ কয়েক হবে। ভগবান ওর এতবড় দর্বনাশ করলেন। এই গুঁড়োটুকু যেন বেঁচে থাকে।

লোকটা নেমে চলে গেল। ঘাটবাবু থাতা বন্ধ করে হাঁক পাড়ল, তিনে, এই তিনে—

বারান্দার আধা অন্ধকার কোন থেকে ঘুম জড়িত আওয়াজ এলো, যাই বাবু।

বদে বদে আর একটা হাই তুলল ঘাটবার। আসতে হবে না। দরা করে এক ভাঁড় চা এনে দাও তো বাছাধন, ্দেখো যেন ঠাণ্ডা জল না হয়ে যায় আবার।

হালদার মশাই !

বেলিং ঘেরা বারান্দার ওধারেই নদীর ঘাটে যাবার পথ। বেশ কিছুদিন এই পথ দিয়ে অল্প বয়দের সাধুটি গঙ্গায় প্রাতঃস্থান করতে যান। সংসার সম্বন্ধে ওঁর যতটা বৈরাগ্য, শাশান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রায় ততটাই। আসা যাওয়ার পূপ্তে মাঝে মাঝে নকুড়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ-চার কথা বলেন।

ঘাটবাবৃত্ত ওঁকে দেখলে উৎসাহের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করে। কবে কটা এলোঁ। দিনে-রাতে তার কাজের বিরাম নেই। এই অতি জঘন্ত কাজটা ছেড়ে দিতে পারলে যে ঘাটবাবু বাঁচে, এ কথাও প্রত্যেকদিন কয়েকবার করেই শুনতে হয় সাধুকে।

গৃহত্যাগী হলেও পুরোপুরি সন্ন্যাসী উনি এখনো হননি। পরণের ধুতিটা পাট করা হলেও সাদা। বৈরাগ্যের গেরুয়া রং ধরেনি তাতে।

এই যে সাধুদাদা! রেলিং ঘেঁষে দাড়ালো নকুড় হালদার। কতক্ষণ? স্নানে যাবার সময় হয়েছে বৃঝি?

হাঁ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম এর মধোই এদে গেছে। আপনার কাজ স্বন্ধ হয়ে গেছে কাক ডাকতে না ডাকতেই।

দেখন দাদা, চাকরির হথ! রাত-দিন মড়া ঘাঁটা আর ভাল লাগে না। এক এক সময় ইচ্ছে হয়, দি শালার চাকরি ছেড়ে—

সান্তনা দিলেন সাধুদাদা। শবই তো শিব ভাই! সেই শিবের শেষ কাজে যে সাহায্য করে, সে তো মহা-পুণ্যবান!

আর পুণি। সক্ষোতে ঘাটবার কপাল চাপড়াল। উপায় থাকলে কবে এ শালার চাকরি ছেড়ে দিতাম। দেবোও তাই। হাতে কিছু জমলে সোজা দেশে চলে যাবো। গোটা ছত্তিন গক আছে। জমি-জমা আছে। চলে যাবে কোন মতে। মা তো চিঠির উপর চিঠি লিথছেন। মেয়ে ঠিক করা আছে কবে থেকে। বিয়েটা করে থেতে বলছেন। বয়স তো হচ্ছে। সংসার যথন করতেই হবে—

সাবুদাদার মথে বিচিত্র হাসির রেথা ফটে উঠল। এই মহাশাশানে একই জায়গায় দ্লাড়িয়ে তিনি প্রাণপণে ভুলতে চান তাঁর বিগত সংসারী জীবনটাকে। মৃক্ত হতে চান কামনা বাসনা মায়া মমতার পার্থিব মোহজাল থেকে।

শরীরের অবাধ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে, ছয় রিপুকে শাসনে-সংযমে রাথতে চান মানব দেহের নশ্বরতার চরম পরিণতি প্রত্যক্ষ করে। আর ঘাটবারু, ঠিক একই জায়গায় বসে, চিতার আগুনের আলোয় ভবিগুৎ জীবনের, সজোণের স্বপ্ন দেথছে!

ঘাটবানুর বিলাপে ছেদ পড়ল না। সাত স্থকালে কেমন বউনি স্থক হল দেখুন না। ছান্দিশ সাতাশ বছর বয়সের জোয়ান ছেলে, কদিনের জরেই কাবার! ঘরে ছেলেমান্থ পোয়াতী বৌ! হয়ত কত আশা করেছিল ছেলের মুথ দেখবে ছজনে এক সঙ্গে—কত আশা কত আনন্দ, সব ঘূচলো! তাও বলি, সন্থানের মুথ দেখাও মহাভাগ্যেরকথা।

की वनलन! की वनलन।

সাধুদানার হঠাৎ চমকে ওঠায়, দীপ্রোজ্জন দৃষ্টিতে,
অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত বিন্মিত হয়ে ঘাটবার্
বললেন, কেন একটু আগেই তো আপনার সামনে দিয়ে
গেল, দেখতে পেলেন না ? ঐ তো তার কথাই বলছি।
সাতাশ বছরের জোয়ান ছেলেটা গেল। কচি বৌটা
পোয়াতী, তার কি মনের অবস্থাটা বলুন তো ? তার চেয়ে
বেচারীর স্বামীটা যদি না মরে সন্নাসী হয়ে যেত আপনার
মত, তর্ ওর একটা আশা, সাজ্বনা থাকতা। হয়ত একদিন ছেলের টানে ফিরে আসবে স্বামী। সন্থান কি সোজা
জিনিষ দাদা ? এর যে সেটুকু আশাও নেই। কী কপাল!
একেই বলে ভাগ্য!

সাবুদাদার মৃথ বিবর্ণ। কপালের কৃঞ্চিত রেখায় অস্ত-ছন্দের, যন্ত্রণার ছাপ স্ক্রুস্ট।

ঘাটবার তীক্ষ সন্দেহের দৃষ্টিতে সাধুদাদার আপাদমস্তক চেয়ে চেয়ে দেখলো ভাল করে। সাধুদাদা, যদি অভয় দেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।

আত্মসংবরণ করে সাধুদাদা উত্তর দিলেন, বলুন।

আমায় আপনি ভালবাদেন, স্নেহ করেন, দাঁড়িয়ে তুটো ভালমন্দ কথা বলেন। তাই সাহস করে জানতে চাইছি, এত কম ব্য়ুসে আপনি ঘর ছাড়লেন কেন ? বাড়িতে কে কে আছেন আপনার ? বিয়ে হয়েছিল ? ছেলেপুলে ? রেলিংএর ধার থেকে সরে দাঁড়ালেন সাধুদাদা।
তাকালেন অদ্রবর্তী কল্মনাশিনী গঙ্গার দিকে।
তাকালেন দূর চক্রবালে আরক্ত আভায় উদ্ভাসিত
স্থর্যাদয়ের দিকে। ঝাঁকড়া ঝুপসী পাতাভরা বিরাট
মহানিম গাছটার দিকে। সহসা উত্তর দিতে পারলেন না।
তব্ জ্ববাব দিতে হল এক সময়। শুধু গলাটা কেঁপে গেল।
হালদার মশাই, আমি সন্ন্যাসী মান্ত্র। গৃহী জীবন,
একবার যা পরিত্যাগ করে এসেছি, সেটা আর অরণ করতে
নেই আমাদের।

মহাশাশানের সদাজাগ্রত অতন্ত প্রহরী ঘাটবার্ এবার বিচিত্র হাসি হাসলেন। তবে থাক সাগুদাদা। আর একটা কথার উত্তর দেবেন ? যদি অবশ্য বলতে বাধা না থাকে ? যে সংসার ত্যাগ করে এসেছেন, যাঁদের ভালবাসা স্নেহ মায়া মমতার বাধন কেটে পালিয়ে এসেছেন, শারণ করতে না চাইলেই কি তাদের একেবারে ভূলে থাকা সম্ভব ?

বাবু চা। তিনে ওরকে তিনকড়ি চায়ের ভাড় এগিয়ে ধরলো ঘাটবাবুর হাতের কাছে।

এদিকে ফিরে চায়ের ভাঁড়টা হাতে নিয়ে আবার পথের দিকে তাকিয়ে আর একবার হাদলো ঘাটবারু।

স্থালিত পায়ে, মাথা নীচু করে সানুদাদা গঙ্গাগভের থাটের দিকে নেমে থাচ্ছেন ধীরে ধীরে। অন্তমনঙ্গভাবে।
একটা আহত ষম্বণাবিদ্ধ রক্তাক্ত ভীক্ত প্রাণীর মত।

গঙ্গাগর্ভ থেকে আস্তে আস্তে উঠে মাসছিলেন স্বামী মূক্তানন্দ। পরণের শ্বেত শুল্ল বসন বৈরাগ্যের রঙে গৈরিক হয়েছে। কপালে কয়েকটি রেখা ভাঁজ পড়েছে পর পর। তা ছাড়া মাঝখানে কয়েকটা বছর কেটে গেলেও চেহারার আর কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরং আরো শাস্ত সোমা স্কুদর্শন, আরো কান্তিমান হয়েছে।

একদিকে আকাশ ভোঁষা পাহাড়ের পর পাহাড়। দেবতাঝা হিমালয়! দিগন্ত বিস্তৃত স্কম্বিত ধুসর অজস্প টেউএর রাশি। আর একদিকে অনেক নীচে তীক্ষ তীব্র তরঙ্গসঙ্গলা বেগবতী গঙ্গা। প্রচণ্ড বেগে ফলে ফলে উদ্দান টেউ তুলে আরো নীচে ছুটে চলেঙে।

পাহাড়ি পাইনটার নীচে দাঁড়িয়ে অক্তমান স্থ্কে

রেলিংএর ধার থেকে সরে দাঁড়ালেন সাধুদাদ। হাত জোড় করে প্রণাম করলেন স্বামীজি। অস্ফ্র্ট চালেন অদরবর্তী কল্যনাশিনী গঙ্গার দিকে। কঙ্গে মল্লোচ্চারণ করলেন আপন মনেই।

> সমাদি দেবং পুরুষঃ পুরাণঃ স্থমশু বিশ্বস্থ পরং নিধানং। স্থমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম-গোপ্তা। স্নাতনস্থং পুরুষো মতো মে॥

প্রণাম শেষ হতেই নজরে পড়লো লছমনঝোলার পুল থেকে নেমে আসছেন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। অনেকেই আসেন এখানে বেড়াতে। পাচ ছয় বছরের অত্যস্ত স্বন্দর চেহারার ফুটফুটে স্বাস্থাবান ছেলেটির হাত অত্যস্ত শক্ত মুঠোয় ধরে খুব্ আস্তে আস্তে আসছেন ভদ্রলোকটি। ছেলেটি অতিরিক্ত চঞ্চল আর ত্রস্ত—এতদূর থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। বার বার কচি মুঠোয় টান মারছে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা পাথরগুলোকে বলের মত শট্ মারছে। এক একবার ভদ্লোকটিকে ঘিরে পাক থাচ্ছে। কথনো বা ওঁকে জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ছে।

পিছনেই মাথার-ঘোমটা মহিলাটি, ছেলেটির মা বোব হর, ওদের থেকে বেশ একটু পিছিয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে বকছেন ছেলেটিকে। অবশ্য তাতে কোন ফল হচ্ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির মুখও চলছিল সমানে।

নির্মোহ, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী কৌতুকশ্বিতমুথে লক্ষ্য করছিলেন এই প্রাণচঞ্চ অভূত স্থল্ব মানবকটিকে। কান পেতে শুনলেন তার কলকাকলি। শিশু নারায়ণ !

বাবা! মা গঙ্গায় চান করবো বাবা।

আচ্ছা বাবা। কাল সকালে ব্রহ্মকুণ্ডে তুমি আমার সঙ্গে স্থান করবে। এখন শোনো। তারপর ভগীরথ তো কত তপস্থা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে স্থর্গ থেকে গঙ্গাকে আনলেন। কিন্তু তারপর আবার কত যুগ ধরে মহাদেবকে পূজো করলেন। তার তপস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব গঙ্গাকে নিজের জটায় ধারণ ক'রে তাঁর স্থোতের বেগ কমিয়ে দিলেন। তবে তো পৃথিবীর মাহুষ গঙ্গাকে পেল।

মহাদেব মা গঙ্গাকে জটায় ধারণ করলেন কেন বাবা ? না হলে মা গঙ্গার স্থোতে পৃথিবী যে ভ্রেম যেত বাবা।

তারপর কি হল বাবা ?

তারপর সগর রাজার ঘাট হাজার ছেলে। সেই যে কপিল মুনির শাপে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর স্পর্শে তাঁদের মুক্তি হল।

ষাট হাজার ছেলে। এক হুই তিন চার পাচ ছয়, দে কত বাবী ?

সে অনেক। তুমি আর একটু বড়ো হও, বুঝবে। তোমার একটা মোটে ছেলে কেন বাবা ?

আঃ থোকন! এবার পিছন থেকে ভদ্রমহিলার ভংসনাভরা কণ্ঠ শোনা গেল। এত বকতেও পারিস্! সন্ধ্যা হয়ে এলো, বাড়ি ফিরতে হবে না নাকি ?

ছেলেটি কানেও নিল না মায়ের কথা। বাবা ঐ ফুলটা নেবা ? বলনা বাবা ? ঐ লাল ফুলটা ?

আছে। নাও গে যাও। আর বেশী দূরে যেওনা যেন।

অছে। বাবা। এই বোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ—মূথে মূথে ভ্রমরের
মত গুল্পন কুলে কাঁকিড়া চুল ছলিয়ে ছেলেটা পাহাড়ি
পাইন গাছটার তলায় বুনো ফুলগুলোর দিকে ছুটে
এলো।

স্বামীজি হাসিম্থে একটু এগিয়ে এলেন ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্তে। ও ততক্ষণে ফুলের কণা ভুলে গিয়ে বিশায়বিক্টারিত চোথে তাকিয়ে আছে কতকগুলো বাঁদরের দিকে --বিশেষ করে একটা মা-বাঁদরের দিকে। এইমাত্র সেটা লাফ দিয়ে গাছের ডালে এসে বসলো। তার পেটের তলায় আঁকড়ে ধরে রয়েছে একটা অতি ক্ষুদে বাচ্ছা।

এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য ওর জীবনে এই প্রথম।

সহসা হুপ করে একটা গোদা বাঁদর লাফ মেরে ওর সম্থে বসতেই ও ভয়ে চিংকার করে উঠে কোনদিকে ভাল করে না তাকিয়েই সামনেই স্বামীজিকে দেখে ছুটে এসে ছুহাতে জড়িয়ে ধরলো ওকে। বাবা বাবা—দেথ দেখ—কত্তো বাঁদর!

ত্হাতে একে বৃকে তুলে নিলেন স্বামিজি। সেই নরম নধর অতিস্কুমার শিশুটির স্পর্শে সহসা যেন তাঁর সমস্ত দেহ মন আত্মা অমৃতের স্পর্শে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

ততকণে ভ্রলোকটি আগে আগে—তাঁর পিছনে মহিলাটিও এগিয়ে এমেছেন। ভর্লোকটি হাসিম্থে স্বামীজিকে উদ্দেশ করে বশলেন, এর মধ্যে থোকন আপনার সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে দেখছি। ভারী ছুটু আর হুরস্ত আমাদের বাবুল।

বাবুল, ওঁর কোল থেকে নেমে এসো।

সহসা প\*চাংবর্তিনীর নীরস রুক্ষ রমণীকণ্ঠের কাঠিন্তে স্বামীজি আত্মবিশ্বত ভাবে তাকালেন তার দিকে।

হঠাং চোথ ঝাপদা হয়ে এলো। মাথা ঘুরে গেল। বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ অবনত করলেন। অনির্ণেয় যন্ত্রণায় মানসিক বিপ্লবে সমস্ত সংযমের গণ্ডী ছিন্ন ভিন্ন করে শরীরের রক্তমোত বইতে লাগলো প্রবল বেগে।

সহজাত সংস্থারে, সাধনায় আঝদমন করলেন।

তাঁর শিথিল হাত থেকে মৃক্তি পেয়ে বাবৃল মাকে জড়িয়ে
ধরলো। আমি—আমি ইচ্ছে করে উঠিনি মা, আমি
তো বড় হয়ে গেছি। উনি আমায় কোলে নিয়ে
ছিলেন।

সাধু সন্মাসীদের কোলে উঠতে নেই। চলো ঐ ঝর্ণটো দেখে আসি আমরা তুজনে—

ছেলের হাত ধরে একরকম জোর করেই ভন্তমহিলা যেন টেনে নিয়ে চলে গেলেন, পাহাড় থেকে নেমে আসা একটা ক্ষীণস্রোত ঝণাধারার দিকে, স্বামীজিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

ভদমহিলার এই বিচিত্র অভদ অশালীন কক্ষ ব্যবহারে স্বান্থিত হতবাক ভদুলোকটি, আর বিমৃত বিহরণ সন্ন্যাসী দাড়িয়ে রইলেন মুখোমুথি। নির্বাক স্বামীজির মুখের করণ অভিব্যক্তি, স্বতীত্র বেদনামন্ন পাণ্ডরতান্ন লজ্জিত অপ্রস্তুত ভদুলোকটি হাত জোড় করলেন। কিছু মনে করবেন না স্বামীজি। অনেকক্ষণ বেরিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে বুরছে, কদিন শরীরটাও ভাল নেই—মানে—

বাধা দিলেন মৃক্তানন্দ। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি কিছুই মনে করিনি। কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?

কলকাতা থেকে। আমার নাম দীপ্তিমান বন্দ্যো-পাধ্যায়। মাত্র দিন হুই হরিদ্বারে এসেছি। ব্রহ্মকুণ্টের উপরেই মহামায়া কটেজে উঠেছি। ভারী চমৎকার জারগাটা।

থাকবেন তো দিন কতক ?

উর্মিলার, মানে বাবুলের মায়ের খুব ভাল লেগেছে

এই জায়গাটা। তবে ভারী থেয়ালী মাস্থব। তার ইচ্ছে হলেই থাকবো দিন কতক। ঠিক বলতে পারছিনা।

স্বামী মৃক্তানন্দ প্রাণপণে আস্থাদমন করে দীপ্তিমান-বাবুর দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক স্থাদর্শন স্বাস্থাবান ভদ্র এবং শিক্ষিত। বাবুলের মায়ের স্বামীজির প্রতি এই আকস্মিক রুড় ব্যবহার ডেকে দিতে চাইলেন নিজের বিনয়ন্ম আচরণে।

একদিন আমাদের ওখানে যাবেন—ভদ্রলোকটির গলায় অন্থনয়ের স্থর। বাবুল সন্ধ্যাবেলায় ব্রহ্মকুণ্ডের গঙ্গায় নৌকো ভাষায়। আমরাও থাকি কাছাকাছি।

নিশ্চয় যাবো। ওদিকের আশ্রমে আমাকে প্রায়ই যেতে হয়। আপনি কিন্তু আর দেরী করবেন না। সঙ্গে ছোট ছেলে। অন্ধকার হয়ে এলো। অনেকদ্র যেতে হবে।

আর একবার হাতজোড় করে ভদ্রলোকটি বললেন, নিশ্চয় যাবেন নইলে ভাবব আপনি আমাদের উপর রাগ করেছেন।

নিরুত্তর স্বামীজির মুখে অতিবিচিত্র বেদনার্ত অতি-করুণ হাসির আভাস জেগে উঠলো।

ব্রহ্মাকুণ্ডের বাঁধানো ঘাট থেকে নোকো করে ফুল আর জ্বলন্ত প্রদীপ ভাসাচ্ছে বাবুল। হাসছে, ছুটছে, হাততালি দিচ্ছে। সঙ্গে ওর রক্ষকই হবে বোধ হয়, অল্লবয়সের একটি পাণ্ডা ঠাকুর। ওর সঙ্গে কথা আর

কাজে তাল রাথতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে।

দূর থেকে বাবুলের দিকে নিম্পলক, তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন স্বামী মূক্তানন্দ।

আলো জলছে গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গার নুকের তরঙ্গলীলায় সেই আলো প্রতিফলিত হচ্ছে একটি অন্থির
প্রাণচঞ্চল শিশুর মুখে চোখে। কাছেই মন্দিরের মধ্যে
আলো জলছে বিগ্রহের সামনে। সেদিকেও একবার
তাকিয়েছিলেন মুক্তানন্দ। কিন্তু বিগ্রহের পাথুরে চোথের
উপর চোথ পড়তে শিউরে উঠে সরে এসেছেন এই
নির্জন অন্ধকার কোণে। চলে যেতে গিয়েও পারেননি।
একটা অদৃশ্য মহাভয়ন্কর বশীকরণ মন্ত্রশক্তিতে তিনি
বাধা পড়েছেন। সে বাধন ছাডিয়ে যাবার সমস্ত প্রচেষ্টা

তাঁর বার্থ হয়ে গেছে। মোহাচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছেন বাবুলকে। আজ নয়—আজ কদিন ধরেই।

তিনি ভ্রষ্ট—অসংযমী। হৃদয়ের গভীরে স্নেহ মায়া
মমতা বাংসলা যে প্রবল রিপুগুলোকে এতদিন সামলে
সংযমে জপতপ ধ্যানমন্ত্রে চাপা দিয়ে রেথেছিলেন, বাবুলকে
দেখার পর থেকে সব ভেঙ্গে চুরে চুর্ণ বিচ্র্ণ হয়ে গেছে।
গৃহত্যাগী, সংসারবিরাগী সন্ন্যামীর কোন অধিকার তাঁর
নেই। তিনি ব্যর্থ! পতিত।

সন্ধাসী মূক্তানন্দের ছই চোথে জল। এই মূকুর্তে তাঁর ঈশ্বর, গুরু, জপতপধ্যান সব কিছু মূর্ত হয়ে উঠেছে এই শিশুটির মধ্যে। কামিনী কাঞ্চন ভোগ বাসনা সব ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু আজ এত দিন পর হঠাং দেখা এই এতটুকু শিশুর মায়া যে তার চেয়েও সহস্র গুণ বেশী হয়ে উঠবে কে জানতো এ কথা ?

নিঃশব্দে তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করে **উর্মিলা উঠে** দাঁড়ালো।

সন্ধিং কিরে পেলেন স্বামীজি। সচকিতে পিছনে সরে গোলেন কয়েক পা। ছি ছি একি করলেন? আমি আপনার প্রণামের যোগ্য নই। তাছাড়া ব্রহ্মকুণ্ডের মন্ত পবিত্র পীঠস্থানে একমাত্র প্রণম্য দেবতা শিবগঙ্গা! শিব, তুর্গা।

উর্মিলা নতম্থে উত্তর দিল, সেদিনের অপরাধের জক্তে
আমার ক্ষমা করবেন। আধনাকে হঠাং দেখে আমার
একটি বড় চেনা হুঃখী মেয়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল,
তাই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেম। ঘোর সংসারী, মায়াবদ্ধ
জীব। ক্রোধ হিংসা দেম, প্রতিশোধ—কিছুই দমন করতে
পারিনা। আপনি এসব তুচ্ছ জিনিষের অনেক উপরে।
অষথা আপনাকে হুঃখ দেওয়া উচিত হয়নি আমার।

উর্মিলার গম্ভীর স্থন্দর মৃথে বিষাদের রেথা। ঘোমটার তলায় টানাটানা তুলি দিয়ে আঁকার মত স্বাভাবিক ক্র-রেথার তলায় অতল আয়ত গভীর হুচোথে বেদনার ঢেউ। চকিতে সে দিকে তাকিয়ে মৃথ নীচু করলেন মৃক্তানন্দ।

উর্মিলার অন্তমনস্ক দৃষ্টি ঢেউ-উত্তাল গঙ্গার দিকে— মন্দিরে—আকাশে।

আরতি আরম্ভ হয়েছে বিগ্রহের। প্রাদীপের শিখার

ছায়া কাপছে। কাপছে গঙ্গার চেউ। কাপছে মৃক্তানন্দের জ্বয়।

নক্ষরভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে উর্মিলা আবার কথা কইলো।

সেই • জঃথী মেয়েটা। বাপমা-মরা মামামামীর গল-গ্রহ। কিন্তু দেখতে স্থন্দর ছিল। রূপের জোরে বেশ ভাল ঘরেই হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল একদিন।

অবশ্য বিষের কয়েক দিন আগেই সে একথানা চিঠি
প্রেছিল। তার ভাবী স্বামীর। সংসারে তাঁর মন নেই।
তাঁর মায়ের চোথের জল, অনশন তাঁকে এথনো সংসারে
বেঁধে রেথেছে। একমাত্র সস্তান তিনি, তাই তাঁকে ফেলে
চলে ষেতে পারছেন না। আর মায়ের চোথের জলে, দিনের
পর দিন অনশনে বাধ্য হয়েই এই বিয়েতে মত দিতে
হয়েছে। এখন মেয়েটি যদি আপত্তি করে, তরেই তিনি
এই অবাঞ্চিত বন্ধন থেকে মৃক্তি পান। মেয়েটি যেন মনে
রাখে, স্ত্রীর অধিকার তিনি কোন দিনও তাকে দিতে পারবেন না এবং মায়ের মৃত্যুর পরই সংসার তাগে করবেন।

মেয়েটি চিঠিখানা তার মামীকে দিয়েছিল। কিন্তু কোন ফল হল না। রূপ ছাড়া যে মেয়ের শিক্ষাদীক্ষা গান-বাঙ্গনা, বাবার পয়সাকড়ি আয়ীয়-স্বজন আর কিছুই নেই, এমন গলগ্রহ অরক্ষণীয়াকে বিনা পয়সায় পার করার স্থযোগ কে ছাড়ে বলুন ? তাছাড়া মেয়েটির ভাবী শুগুরবাড়ির অবস্থা খুব সচ্ছলই ছিল। অমন মরে বিয়ে হওয়া যে কোন মেয়েরই ভাগ্যের কথা।

্ স্বামীজি নিশ্বপ। নিশ্চল। পাধাণ মূর্তির মত।

অবশ্য মেয়েটাও মূক্তি চেয়েছিল। তার এক মূক্তি।

উদয়ান্ত পরিশ্রম লাস্থনা-গঞ্জনার হাত থেকে। তাই এক

দিন বিয়ে হয়ে গেল।

ক্রাতিগুঠি মিলে মস্ত শ্বন্ধরবাড়ি। বিধবা শাশুড়ী ক্রিতে বদতে মেয়েটাকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। কানে মন্ত্র দিতে লাগলেন, ছেলেকে বশ করতেই হবে। যে করেই হোক। সন্নাদী ছেলেকে সংসারী করতেই হবে। না হলে এত বড় বিষয় সম্পত্তি সব যাবে। তাঁর শুভুরের তরফের বংশেরও এই থানেই শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মন ফিরলনা। যুবতী স্থলরী স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকালেন না তিনি। যুরতে লাগলেন সাধু-সন্নাসীর আস্তানায়। শ্মশানে মন্দিরে মঠে। গুরুর থোজে। ঈশুরের থোঁজে।

তারপর একদিন -- ঢে াক গিলল উর্মিলা।

তারপর একদিন কোন এক তান্ত্রিক সাধুর পালায় পড়ে কী সব কারণ-বারি না কি পান করে অত্যন্ত অহস্থ ছয়ে বাড়ি ফিরলেন। আর সেই হ্রেযোগে মেয়েটির শাশুড়ী মেয়েটিকে পাঠালেন গভীর রাত্রে তার সেবা করতে। বক্ষচারীর এতদিনকার সংযম, ব্রক্ষচর্য ভাঙ্গলো সেইরাত্রে। তবে সক্রানে নয়। অবশ্য মেয়েটিরও দোষ ছিলনা, একথা বলা যায় না—

থাক্ থাক্। আর কিছু গুনতে চাই না। চুপ করুন— দ্যা করুন—

তুহাতে মুখ ঢাকলেন স্বামীজি।

আর একটু বাকী আছে। উর্মিলার কণ্ঠ নির্লিপ্ত উদাসীন। একটা গল্পের উপসংহারটুকু শেষ করবার জন্ত ও যেন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মেরেটির শাশুড়ী হঠাৎ মারা গেলেন। মেরেটির মনে হল। তার মাথায় যেন বাজ ভেক্ষে পড়ল। জ্ঞাতিবিরোধ, ঝগড়াঝাটি এ বাড়ি নিতাই লেগে থাকত। শাশুড়ী দব কিছুই সামলাতেন। বৌকে তিনি প্রাণের মতই ভাল-বাদতেন।

তার কয়েকটা দিন পরেই মেয়েটির স্বামী জানতে পার-লেন মেয়েটি সন্তানসম্বা।

সেই রাতের পর জ্ঞান ফিরতেই তিনি তাঁর ক্লুতকর্মের জন্মে অফুশোচনায় আয়ুগ্লানিতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীকে বর্জন করে চলতেন। কিন্তু মায়ের শেষ কাজ শেষ করেই তিনি সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করলেন চির-দিনের মত। এতটুকু ভাবলেন না সেই নিরুপায় মেয়েটির চরম অসহায় অবস্থার কথা। তথনও আর কেউ জানত না তার এ অবস্থার কথা।

মেয়েটি অকৃল পাথারে পড়ল। তারপর যা হবার্ তাই হল। জ্ঞাতিশক্রুরা বিষয় সম্পত্তির লোভে ছিনে জোঁকের মত তার পিছনে লাগল। সব দিক দিয়েই তার সর্বনাশ করার জ্ঞান্ত এগিয়ে এলো।

মেয়েটি বৃঝলো, বিষয় সম্পত্তি শুধু নয়। রূপ যৌবন, এরাই তার সবচেয়ে বড় শক্ত। কোনমতে আত্মরকা

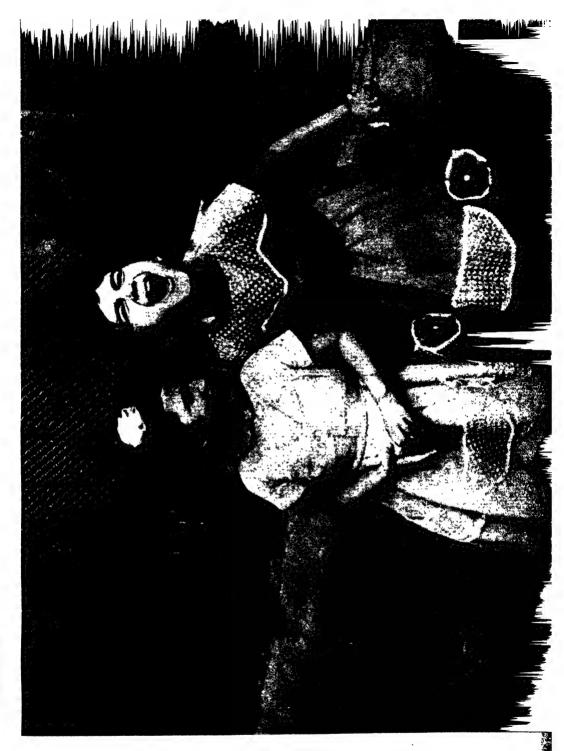

※

ष्मित्कर

চেচায় সে ষে
ভিন্মনা,
বোলটি বলে
মিঞ্জি ছেসে—
'ছাসছে স্বাই <u>কাত্মহার</u>

※

स्ता :

ब्रद्भन घटहोपीधाम



\*

গাগরী ভরণে



করতে লাগল সে। কিন্তু পেরে উঠল না ওদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত কলক্ষের বোঝা মাথায় নিয়ে সে পথে নামল নিজেকে ওদের লালদার হাত থেকে বাঁচাতে—

কলক! কী কলক? সচকিত স্বামীজি উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন উর্মিলাকে।

কলক হত না যদি মেয়েটির স্বামী প্রকাশ করে যেতেন সে অন্তঃশবা। স্থতরাং প্রমাণিত হল সে চরিত্রহীনা। বিষয় সম্পত্তির দাবীদার জ্ঞাতি ভাই শরীকরা প্রমাণ করলো তাদের ভাই। মেয়েটির স্বামী চিরদিনই স্ব্র্যাদী প্রকৃতির 'ব্রহ্মচারী'। মেয়েটির গর্ভের স্প্তানের পিতা সে কোনক্রমেই নয়—একটা অসহায় নিরপরাধ অল্প-বয়দী মেয়েকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার জন্তে এতবড় কলক্রের বোঝা তার মাথায় চাপাতে তাদের এতটুকু লজ্জা হল না। মেয়েটি একবত্বে স্বামীর একটি কানাকড়িও না নিয়ে পথে নামল। অবশ্র মামাবাড়িতেও তার জায়গা হল না। কেলেক্কারীর থবর সেথানেও তারা পৌছে দিয়েছিল আগেই।

আরতির ঘণ্টাধ্বনি অনেকদূর অবধি ভেসে আসছে। ভেসে আসছে হর হর মহাদেও! গঙ্গামায়ীকি জয়! মন্দিরের ধুপারতির ধোঁয়া কুয়াশার মত অস্পষ্ট করেছে দেবতার মুখ।

তারপর! নিজের গলার স্বর নিজের কানে থেতেই চমকে উঠলেন স্বামীজি। একটা বিল্পু সতা মৃতদেহের মন্তঃস্থল থেকে যেন কথাটি উচ্চারিত হল! তারপর!

তারপর।

সামীজির ঘোলাটে চোথের দৃষ্টির সঙ্গে বৃথাই চোথ মেলাতে চেষ্টা করল উর্মিলা।

তারপর আর কি শুনতে চান স্বামীজি? যে মেয়ের স্বামী ধর্মদাক্ষী করে, শালগ্রাম নারায়ণ শিলা অগ্নি দাক্ষী করে বিয়ে করে অসহায় অস্তঃস্বা স্ত্রীকে সব কিছু জেনে শুনেও জ্ঞাতি শক্রদের হাতে ফেলে রেথে পরমার্থের সন্ধানে পালিয়ে বায়, বিষয় সম্পত্তির লোভে শশুর বাড়ির জ্ঞাতিরা যার চরিত্রে এড বড় কলক অপবাদ রটায়। মামা মামী যাকে দ্র দ্র করে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে, তারপরে সে মেয়েয় থবর আর কে রাথে বলুন ? যাক্গে এসব কথা। রাত অনেক হল। আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রাথলাম। পূজো আচার ক্ষতি হল। মিছিমিছি কর্বেকার কোথাকার একটা তঃখী মেয়ের কণা কেন যে আপনার কাছে বঙ্গতে গোলাম! আমাকেও এবার ফিরতে হবে। কাঙ্গ সকালের বাঙ্গেই আমরা দিল্লী যাচ্ছি। সেখান থেকে তু একদিন বাঙ্গেই কলকাতা। আজ রাত্রেই কতক বাঁধা ছাঁদা করে রাখতে হবে।

এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে বানুল! স্বামীজির কণ্ঠ-স্বরে সর্বস্থ হারানোর বাাকুলতা। এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন কেন ?

উর্মিলা কোন উত্তর দিল না।

মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতি শেষ হল। স্তর হয়ে গেল শেষ ঘণ্টাধ্বনির রেশ টুকুও। নির্জন হয়ে এলো ব্রহ্মসুভের চন্দ্র।

অস্থির অশাস্ত হৃদয়াবেগ সংবরণ করতে করতে স্বামী
মৃক্তানন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, আর বোধ হয় আপনাদের ,
সঙ্গে কোথাও কোনদিনও দেখা হবেনা। আমার—আমার
একটি প্রশ্নের উত্তর যদি দেন—

গুটি শাস্ত চোথের গভীর দৃষ্টি স্বামীজির বাাকুল দৃষ্টির সঙ্গে মেলাল উর্মিলা। বলুন গ

আপনার ছেলে—বাবূল—বাবূলের বাবার নাম কী।

রূদ্ধানে উমিলার মৃথের দিকে তাকিয়ে র**ইলেন মৃজ্যা-**নন্দ। যেন এই প্রশ্নের উত্তরের উপর তাঁর জীবন মর্ণ্
নির্ভর করছে—। যেন পৃথিবীটা তার সমস্ত গতি হারিছে স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে গেছে! উত্তরটা পেলে আরও স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। তাঁর হৃংপিগ্রের গতিও স্তব্ধ।

দেহের সমস্ত রক্ত উর্মিলার মৃথে এসে জমা হল। চোখ কান নাক মৃথ দিয়ে এথনি বৃঝি ফেটে সহস্র ধারায় ঝরবে। মাথা নীচ্ করলো উর্মিলা—। চোথ বন্ধ করলো।

অশান্ত অধীর উত্তেজিত স্বামীজি আবার প্রশ্ন করলেন, বলুন! দেবতার স্থানে দাঁড়িয়ে আমার শেষ প্রশ্নটার জবাব দিয়ে যান। বাবুল—বাবুল—বাবুলের বারার নাম, কী?

উর্মিলা আত্মসংবরণ করে মাথা উচু করলো। হাওয়ার বেগে এলোমেলো ঘোমটা আর একটু টেনে দ্বিল। ওর মুখে আলো কাপলো ছায়া কাপলো। এক মৃহুর্ত্তের জন্মে বিচিত্র অন্তৃত দৃষ্টিতে তাকালো স্বামীজির উৎকণ্ঠা সংশন, দৃদ্ধ ভরা পীড়িত নির্ব্বাতিত মূখের দিকে। তারপর তাকালো গঙ্গার দিকে—মন্দিরের দিকে -তারপর ফিরে যাবার অন্ধকার পথের দিকে।

তারপর চলতে চলতে মন্দিরের মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়ালো।

আপনি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই জানেন না। স্বামীর নাম মেয়েদের মুথে আনতে নেই।

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল উর্মিলা।

ছ্হাতে বুক চেপে ধরে দাড়িয়ে রইলেন স্বামীজি। কে জানে কতক্ষণ ? এক মুহুর্ত্ত, না অনাদি অনন্ত কাল! রাণী রাণী অন্ধকার চেউ এর মত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে
থেতে—ত্হাত বাড়িয়ে গ্রাস করতে আসছে।
ক্মাহীন মহাভয়কর অপরাধের শাস্তির মত!
বাবুল্! বাবুল্!

সভয়ে যেথানে বাবুল প্রদীপ ভাসাচ্ছিল, থেলা করছিল, স্বামীজি তাকালেন সেদিকে।

অন্ধকার। সেথানেও অন্ধকার। বাবুল নেই। আর কোন দিনও তাকে দেখতে পাবেন না স্বামীজি।

আর কোনদিনও বার্লের ম্থ দেখতে পাবেন না। পরমেশ্বর! ফিরে তাকালেন মন্দিরের দিকে।

াদরে তাকালেন মান্দরের দিকে। সেখানেও অন্ধকার।

রুদ্ধ দরজার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার মুখ।

### मृर्या (नथनी

শ্রীস্থার গুপ্ত

আকাশের পাণ্ডলিপি পড়িতে পড়িতে
মৃত্যুহীন মহাকাব্য আশ্বাদন করি;
দর্ব্য সন্তা ওঠে মোর মহানন্দে ভরি'।
দে শুধু লিখিছে লেখা স্থ্য-লেখনীতে।
শত ছিন্ন অংশ তা'র সমৃদ্রে—দরিতে
মাঠে—ঘাটে—ধূলা-স্তরে যায় গড়াগড়ি;
তা'রও অংশ-ভাগ যদি ক্ষণমাত্র পড়ি

মহারদানদে চিত্ত মাতে আচ্দিতে।
যে অদৃশ্য মহাকবি হ'য়ে আত্মহারা
মূল্ম্ হিং লিথে যায় ছরস্ত কলমে
তা'রে দেখিবারে চিত্ত হয় মত্ত-পারা।
ভাগাবশে দেখা যদি যেতো কোন ক্রমে!
স্থ্য-লেখনীতে ঝরে অমৃতের ধারা;
উদ্ভান্ত চিতেরে ফিরে রস্ই আনে শমে।



"ভারতবর্ধ" পত্রিকার প্রকাশ যার আন্তর্কুলো সম্ভব হয়েছিল, ভারতবর্ধ মহাদেশের তংকালীন অন্তথ্য প্রেক্তাশক-প্রতিষ্ঠান "বেঙ্গল মেডিকেল্ লাইবেরী" ও "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স"-এর যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই স্থনামধন্ত, স্বভাব-সজ্জন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুণা-স্মৃতির উদ্দেশ্যে তদানিস্তন সম্পাদক প্রথ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাজবাহাত্র জলধর সেন যে "স্মৃতি-তর্পণ" করেছিলেন, "ভারতবর্ধ"-র স্থবণ-জন্মন্তী উপলক্ষ্যে কর্মবীর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণে সেই প্রবৃদ্ধতি আবার প্রকাশ করা হল।—সম্পাদক

### 🖚 মূতি-তপ ণ 🖦

#### জলধর সেন

এবার যাঁর স্মৃতি-তর্পণ করবার প্রয়াসী হয়েছি, তিনি
কোন ধনী বা জ্যিদারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই—
নদীয়া জেলার এক দরিদ্রান্ধণের সন্তান তিনি ছিলেন। তিনি
কোনদিন বিশ্ব-বিভালয়ের ছায়াও স্পর্ণ করেন নাই—বিশ্ববিভালয় দূরে থাকুক, কোন বিভালয়েও তিনি প্রবেশ লাভ
করেন নাই। আর সেকালে এখনকার মত গ্রামে গ্রামে
বিভালয়ও ছিল না। যে গ্রামে জ্চার ঘর অপেক্ষাকৃত

দশের গৃহত্তের বাদ ছিল, দেই গ্রামের কোন গৃহত্তের চণ্ডীমণ্ডপে একটা পাঠশালা বসত, গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী স্থানের ছেলেরা দেই চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হয়ে গুরুমহাশয়ের কাছে তংকালপ্রচলিত শিক্ষালাভ করতেন; দে শিক্ষার দক্ষে ছাপা-বই পড়ার বড় একটা সংশ্রব ছিল না। ছাত্রেরা বর্ণ ও বানান শিক্ষা করত। শুভঙ্করী, বাজার হিসাব, জমিদারী ও মহাজনী সেরেস্তার কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ ও জমা-ওয়াশীল-বাকী পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। আর গুরুমশাই ও ছাত্রদের অভিভাবকগণের প্রধান দৃষ্টি ছিল হাতের লেখা স্থান্দর হওয়ার দেকে। এই বিজ্ঞাশিক্ষা করেই দেকালের লোকে জীবিকাজ্জন করতেন এবং এই বিজ্ঞার জোরেই দে সময় অনেকে তালুক-মূলুক, বিষয়-বিভব করে গিয়েছেন। আমি যার শ্বৃতি-তর্পণের প্রয়াসী হয়েছি, তিনি এইরকম একটা পাঠশালায় কিঞ্ছিং শিক্ষালাভ করেছিলেন।

ধারা বিগত ৭০৮০ বংসরের বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত পরিচিত, অন্ততঃ ধারা ত্চারখানি বাঙ্গালা ছাপা বইও নাড়াচাড়। করেছেন, তাঁরাই সেই সকল বইয়ের অনেকওলিরই প্রজ্ঞাপটে তুইটি নাম ছাপা দেখেছেন—একটি প্রীপ্তরুদাস চটোপাধাায়, আর

একটি 'বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী'। আজ আমি আমার দেই শুভাত্থ্যায়ী পূজনীয় গুক্ষদাস চট্টোপাধ্যার মহাশ্রের স্মৃতি-তর্পণ করব।

আমি পাড়াগায়ের ছেলে ছিলাম, পাড়াগায়েই আমার শিক্ষালীকা। তাহ'লেও দে সময় কল্কাতার ছ্-চারটে থবর আমরা পেতাম। আমার বেশ মনে পড়ে, দে সময় আমরা কলিকাতার তিন্টে বড়-পুস্তকবিক্রেতা ও



প্রকাশকের নাম শুন্তে পেতাম—এক যোগেশবার্র ক্যানিং লাইব্রেরী, আর শুরুদাসবার্র বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, তৃতীয় চিনেবাজারের পদ্মচন্দ্র নাথের বইয়ের দোকান। এই তিনটি ছাড়। বটতলায় অনেক পুঁথির দোকান ছিল; তাদের নাম বড় একটা জানতাম না।

স্থলের পাঠ শেষ ক'রে যথন কলিকাতার কলেজে পড়তে এলাম, তথন ছই চার বার গুরুদাসবাবুর দোকানে বই কিনতে গিয়েছি। আমরা পাড়াগাঁরের ছেলে, আমাদের আদ্ব-কায়দা শিক্ষা অন্তরকম ছিল। আমি দোকানে উপবিষ্ট গৌরবা, দীর্গকায়, গুল্ল উপবীতধারী, দৌমানুর্তি মামুষ্টি দেখেই বৃষ্ঠে পেরেছিলাম, তিনিই দোকানের কর্তা গুরুদাসবার। তাকে সমন্ত্রমে প্রণাম করে বইয়ের কথা বলতাম। তিনি অদূরে উপবিষ্ট কর্মচারীকে ্বলতেন "অনন্ত, দেখ ত ছেলেটি কি বই চান।" এই অনস্তবাবই তাঁর প্রধান কর্মচারী ছিলেন এবং আজীবন গুরুদাসবাবুর দেবাতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনস্ত-বাব আমাকে বই দিতেন, তারই হাতে মূলা দিতাম এবং আসবার সময় পুনরায় গুরুদাসবাবুকে প্রণাম করে চ'লে আসতাম। এই আমার প্রথম গুরুদাসবাবর দর্শন লাভ--পরিচয় লাভ নয়। প্রতিদিন আমার মত কত ছেলে তাঁর দোকানে বই কিন্তে আগত; তাদের সকলকে চিনে রাথা কি সম্ভব দ গুরুদাসবাবর সঙ্গে আমার পরিচয় এ সময়ের অনেক পরে হয়েছিল। সে কথা পরে বলছি।

আমি পৃজনীয় গুরুদাসবাবুর পবিত্র জীবন-কথা লিথতে বিদ নাই,দে পর্জাও আমার নাই—আমি স্মৃতি-তর্পন করতে বসেছি। তাহলেও, আমার স্মৃতি-চর্চ্চা করবার পূর্বের গুরুদাসবাবুর মহাস্কৃতবতা, তাঁর উদার্ঘ্য,তাঁর কর্মনিষ্ঠা, সর্ব্বোপরি তাঁর কর্ত্তবাপরায়ণতা, সমন্দে তই চারটি কথা বলতে চাই এবং সেকথাও অন্তের বিবৃত কথা—আমার কথা নয়। কিছুদিন পূর্বের একথানি বাঙ্গালা পুস্কক পড়েছিলাম, সেই পুস্তকের কোন কোন প্রস্তাব 'ভারতবর্ধে'ও প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকথানির নাম 'দাদার কথা'। লেথক স্থারেশচন্দ্র ঘোষ। এ 'দাদা' আর কেহুই নহেন, ভারতব্বিধাত অভিতীয় ব্যবহারাজীব দানবীর পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় ; স্থ্রেশবাবু তাহারই কনিষ্ঠ জাতা। সার রাসবিহারী পৃষ্ঠকশায় কলিকাতায় হিন্দু

হোষ্টেলে থাকতেন। সেই সময়ের কথাপ্রদঙ্গে একদিন তিনি স্থরেশবানুকে যাহা বলেছিলেন, দেই কথা কঃটিই নিমে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। "হোষ্টেলের আর একটি লোকের কথা বলি শোন-এখন তাঁর অনেক হয়েছে, কলকাতায় বাডীঘর করেছেন, তাঁর বই-এর দোকান আছে, নাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। বোধ হয় নাম ভনেছ ? এমন সং, আয়নিষ্ঠ, কর্ত্ব্যপরায়ণ লোক वाक्रानौत भर्धा प्रत्थिष्ठ वर्ण भर्न रहाना। विरम्भणः তার তথনকার অবস্থার মত লোকের মধ্যে। তিনি আমাদের হোষ্টেলের বাজার-সরকার ছিলেন। সামাগ্রই বেতন পেতেন। বোধ হয় সংসারে অনেক গোকজন প্রতিপালন করতে হতো, খুবই তার টানাটানি ছিল বুঝতাম। এদিকে হোষ্টেলে বাজার সরকারের কাজে তিনি অনেক প্রসা ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। ইচ্ছা করলে যথেষ্ট সরাতে পারতেন। কিন্তু তার পরম শত্রুও কখন বল্তে পারে নাই—'গুরুদাসবাব একটা পয়সা চুরি করেছেন'! আমার দুট বিশ্বাস- বাজার সরকারের এ স্থথাতি পৃথিবীতে কেউ করতে সাহস পাবে না !"

"তিনি মেডিকেল কলেজের ছেলেদের জন্ম তু'টা আল-মারিতে সামাল ভাক্রারি বইও রাথতেন। ছেলেরা বই কিনবার সময় বই-এর দাম জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলতেন —'এটা এত টাকা, ওটা অত টাকা কেনা পডেছে।' ছেলেরা কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন— 'যা হোক দাও।' 'যা হোক দাও'। আমি একদিন তাঁকে বল্লাম—'গুরুদাসবাবু, বেশ ব্যবসা করছেন প বইটার কেনা দামের উপর যদি বলেন—'যা হোক দাও ষা হোক দাও'! তবে ছেলেরা কে আর আপনাকে টাকাটা, সিকাটা দিতে চাইবে ? তচার প্রসা দিয়ে সেরে দেবে'। তাতে তিনি হেদে বলতেন—'তাই ঢের, তাই চের। তোমাদের কাছে আবার কি নেব। অথচ দেখ. তার তথন কত টানাটানি ছিল। একটা কথা আছে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'; কিন্তু গুরুদাসবাবুর সম্বন্ধে এটা কখনও খাটে নাই। অভাব তার স্ভাব নষ্ট কংতে পারে নাই।"

"পরে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বছবাজার কি ঐদিকে কোথায় একটা বই এর দোকান করবেন স্থির করেন। হোষ্টেলের অনেকে তাঁকে নিষেধ করে বললেন—আপনার মূলধন বেশী নাই, আপনি এমন কাজ করবেন না; দোকান চলবে না, ঠক্বেন!' আমি কিন্তু জোর করে বলেছিলাম—'উনি নিশ্চয় কুতকার্য্য হবেন! ওঁর অমন Honesty মূলধন আছে; কেবল ওতেই উনি সফলতা লাভ করবেন!' হ'লও তো তাই! এখন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দেখচ তো? আমার খাবার সময় নাই, যাই কখন। আবার অনেক সময় ওটা মনেও থাকে না। অনেকে বলে বাঙ্গালী ব্যবসা করতে জানে না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যারা ব্যবসা করতে যান, তাঁদের অধিকাংশেরই Honestyটা কম। তাই ফেল মারেন।"

"বি-এ পাশ করবাব পরই দাদার একবার খ্রীষ্ট-ধর্ম পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা হয়েছিল। তিনি গোপনে গোপনে খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করবার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এ
বিষয়ে পরামর্শ হইত। এ সম্বন্ধে দাদ। বলিয়াছিলেন—
"ঐপ্রান হবার দিন গোপনে হোপ্টেল হইতে বেরিয়ে
গোলাম। গীর্জার কাছাকাছি গেছি, তথন এমন একটা
বিদ্ব ঘটলো যে, আমার আর ঐপ্রান হওয়া হ'ল না।
বিদ্বটি এই—আমি গাঁজায় চুকছি, এমন সময়ে বাবা
গিয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন। সে সময়ে সহসা
সেথানে বাবাকে সে অবস্থায় আমার হাত ধ'রে কেলতে
দেখে আমি অবাক হয়ে গোলাম। কিন্তু আমি ব্রেছিলাম
কেমন করে বাবা আমার ঐপ্রেছিলেন।"

"বাবাকে বললাম—'যাক্, আপনি যথন এসে পড়েছেন, তথন আর আমি ঐটান হ'ব না।' তার পর বাবার সঙ্গে হোষ্টেলে ফিরে এলাম। এই ওরুদাসবাবুই—আমি ঐটান হব সন্দেহ ক'রে, বাবাকে টেলিগ্রাম করেন। বাবা সেই টেলিগ্রাম পেয়েই হোষ্টেলে আসেন। আমি তথন ঐটান হবার জন্ম হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে গেছি। বাবা হোষ্টেলে সংবাদ নিয়ে গার্জায় গিয়ে আমায় ধরেন। ওরুদাসবাব্ সংবাদ দিয়ে বাবাকে এনে আমার ঐটান হওয়ায় বাধা দিয়েছেন, এ আমি জানতে পেরেছি ভানে ওরুদাসবাব্ ভয় পেয়েছিলেন। সে

জন্ম তিনি আমার সঙ্গে সেদিন আর দেখা করেন নাই।"

"পরের দিন সকালে আমি ঝড়ের মত ছুটে গুরুদাস-বাবুর ঘরে গিয়ে তাঁহার হাতটা ধরে খুব জোরে নাড়া দিয়ে সেক্হ্যাণ্ড করে বল্লাম—'বেশ করেছেন!' এই বলেই সেথান থেকে চলে গেলাম।"

পুজনীয় গুরুদাসবাবৃর জীবন-চরিত সার রাসবিহারীর এই কয়টি কথাতেই সম্পূর্ণ পরিক্ট্ হয়েছে। সত্য-সতাই গুরুদাসবাবৃ মহার্ঘ সম্পদের, অতুলনীয় অগাধ মূলধনের অধিকারী ছিলেন; সে মূলধন, সার রাসবিহারীর কথায় তাহার Honesty। এই মূলধনই সংসার-সংগ্রামে তাঁকেজয়য়্ক্ত করেছিল, তিনি যথেষ্ট অথোপার্জ্জন করেছিলেন, অতুল যশের অধিকারী হয়েছিলেন; এই Honesty মূলধনই তাঁকে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় করেছিল, পুস্তক-ব্যবসায়ীসমাজে তাঁকে বরেণ্য করেছিল। তাঁকে পুস্তক-ব্যবসায়ীসমাজে তাঁকে বরেণ্য করেছিল। তাঁকে পুস্তক-ব্যবসায়ীসাজ্মর সভাপতি পদে বরণ করে তার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

তিনি সত্য-সত্যই বাঙ্গলা সাহিত্যের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে কত ছৃত্ব সাহিত্যিকের সাহিত্য-জীবন অঙ্গুরেই বিনষ্ট হোতো। কিন্তু সে কথা বলতে আমি বিদ নাই, আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এই মহং কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করবেন, আমি শ্বৃতি-তর্পণই করব।

এই স্থানে আর একটি কথা বল্বার প্রলোভন আমি
কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিনে। সে প্রায় ৬০ বংসর
প্রের কথা। গুরুদাসবাবৃ প্রথম বইয়ের দোকান করেন
১৭ নং কলেজ ট্রাটের একটি ছোট খরে এবং সেই ঘরের
পাশ দিয়ে যে ছোট একটা গলি ছিল, সেই গলিতে
ছোট একটি বাড়ীতে তিনি সপরিবারে বাস করতেন।
সে বাড়ী ও সে গলি এখন মেডিকেল কলেজের সীমানার
মধ্যে লুগু হয়ে গিয়েছে। দোকানের প্রসার যথন বৃদ্ধি
হোল এবং কিছু অর্থও সঞ্চিত হোল, তখন ১৮৮৬ খ্টান্দে
তিনি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ দ্বীটের তেতালা বাড়ী কিনে
সেখানেই নিচের তলায় দোকান করেন এবং দোতালা
তেতালায় পরিবারসহ বাস করেন। কিছুদিন পরে ঐ
বাড়ীর সম্পূর্ণ অংশেই দোকান বিস্তৃত করেন।

তিনি যথন কর্ণ ওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ২০১ নম্বরের বাড়ীতে বাস করতে আসেন, তথন স্থপ্রসিদ্ধ নাট্যকার পরলোক-গত মনোমোহন বস্থ মহাশয় ২০২ নং বাড়ীতে বাস করতেন। গুরুদাসবাবৃকে নিকট প্রতিবেশী পেয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে তিনি থে গানটি রচনা করেন, 'মনোমোহন গীতাবলী' হতে সেই গানটি উদ্ধৃত করে দিলাম—

"চাঁদের হাট পেতেছেন পাড়ায় গুরুদাস।
সোনার ছেলে-মেয়ে আপনি গিন্নী, তেমনি শুনুর
তেমনি শ্বাস্।
কিবা শান্ত ছেলে হরি (১), মরি মরি কি মাধুরী,
ও তায় দেখলে সাধ যায় কোলে করি.

কথা শুনলে হয় উল্লাস।
নিদ্দনী তাঁর নন্দরাণী (২), ফুল্ল কমল বদন খানি,
যেন আনন্দময়ী ঠাকুরাণী এসেছেন ছেড়ে কৈলাস।
স্থবালা (৩) মেয়েটি হায়,যেন কলের পুতুল নেচে বেড়ায়,
ও তার ফুটফুটে রং, পুটুপুটে ঢং, বিধুম্থে মধুরহাস।"

গুরুদাসবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান স্থধাংশু শেথর চট্টোপাধ্যায় তথনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এইবার গুরুদাসবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা বলি। আমি তথন মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রাজস্কুলে মাষ্টারী করি। সে সময় 'ভারতী' ও 'সাহিতা' পত্রে আমার কতকগুলি ভ্রমণ-বুরান্ত প্রকাশিত হয়েছে। তথন 'সাহিতা'-সম্পাদক পরলোকগত স্থরেশচন্দ্র ও ঘতীশচন্দ্র সমাজপতি ভাতৃদ্বয়ের আগ্রহে আমার কয়েকটি ভ্রমণ কথা 'প্রবাস-চিত্র' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার ব্যবস্থা হয়। সোদরপ্রতিম স্থরেশচন্দ্র তথন বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে একটা বাড়ীতে বাস করতেন। সেই বাড়ীর নিম্নতলে তাঁর একটি ছাপাথানাও ছিল। সেই ছাপাথানাতেই 'প্রবাস-চিত্র' প্রথম ছাপার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় স্থরেশচন্দ্র আমাকে লিথলেন য়ে, 'প্রবাস-চিত্র' প্রকাশের ব্যবস্থা করবার জন্ম আমার একবার কলিকাতার আসা প্রয়োজন। তাঁর পত্র পেয়েই

আমি কলিকাতায় এলাম এবং তাঁরই গৃহে আতিথা গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন যে, গুরুদাসবাবুকে 'প্রবাস-চিত্রে'র প্রকাশক করা তাঁরা স্থির করেছেন এবং সেই দিনই অপরাহ্নকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত স্থির করতে হবে, সে সময় আমার উপস্থিত থাকা দরকার; অন্ত কারণে না হোক, গুরুদাসবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

সেই দিনই গুরুদাসবাব্র সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্ম প্রস্ত হওয়া গেল। সেই সময় পরম স্বেহভাজন শ্রীমান হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষও সেথানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গী হওয়ার জন্ম সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

আমরা তিনজনে যথন গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ের সন্মুথে গেলাম, তথন দেখ্লাম তিনি ক্টপাথের পার্শে একথানি বেঞ্চের উপর বসে আছেন এবং তাঁর পাশে বসে আছেন 'উদ্ভান্ত-প্রেম'-প্রণেতা চন্দ্রশেথর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। 'গুরুদাসবাবৃকে ঐ স্থানে ঐ ভাবে বসে থাকতে অনেকদিন দেখেছি কিন্তু কোনদিন তাঁর সাথে পরিচিত হওয়ার ত্ঃসাহস আমার হয় নাই।

আমরা গুরুদাসবার্র সন্মুথে উপস্থিত হ'লে গুরুদাসবার্ সহাস্তম্থে বললেন 'কি হে স্থরেশচন্দ্র, হেমেন্দ্রবাবাজী কি মনে করে ?'

স্থরেশচন্দ্র বললেন "আমাদের জলধরদাদার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে এসেছি।"

আমি তথন অগ্রসর হয়ে গুরুদাসবাবৃকে যথারীতি প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন "আহা, থাক থাক।" স্থরেশকে বললেন "ওঁর লেথার ত থ্র প্রশংসা শুনতে পাই। বেশ, বেশ।"

স্থরেশচন্দ্র তথন বললেন যে, তিনি আমার কয়েকটি ভ্রমণ-কথা 'প্রবাস-চিত্র' নাম দিয়ে ছাপতে আরম্ভ করেছেন। ছাপার থরচ তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু দেবেন। গুরুদাসবাবুকে ঐ বইয়ের প্রকাশক হ'তে হবে।

গুরুদাসবার বললেন, "বেশ, তাতে আর আমার আপত্তি কি। আমিই সব থরচ দিতাম। তা তোমরা যথন সে ব্যবস্থা করেছ, ভালই করেছ। এরপর জলধর-বারুর যে বই ছাপা হবে আমি তার ভার নেব।"

<sup>(</sup>১) গুরুদাসবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়,(২) জ্যেষ্ঠা কলা, (৩) মধ্যমা কলা।

হেমেজপ্রসাদ বললেন, এই বইখানি কেমন চলে, তাই দেখে পরে এঁর হিমালয় ভ্রমণও ছাপবার ইচ্ছা আছে।

গুরুদাসবার বললেন "আমিই সে ভার নেব।" তথন স্বরেশবার আমার অন্ত পরিচয় দিলেন। গুরুদাসবার-বললেন "যথনই কলিকাতায় আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।"

আমি সম্মতিস্টিক ঘাড় নেড়ে তাঁকে প্রণাম করে স্করেশ ও হেমেন্দ্রের দঙ্গে দে স্থান ত্যাগ করলাম।
গুরুদাসবাবুর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ইহার তিন-চার মাদ পরে মহিষাদলের মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় চলে আদি। যেদিন কলিকাতায় আদি সেই দিনই সন্ধারে পূর্বে গুরুদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তাঁকে যখন বললাম, আমি মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে এলাম, তখন তিনি বিষয়ে প্রকাশ করে বললেন "ছেড়ে ত এলেন। তারপর কি করবেন ?"

আমি বল্লাম, "আপনার আশীর্কাদে কিছু করবার পণও হয়েছে। পাচকড়িবাবু ও স্থরেশবাবু 'বঙ্গবাসীর' অধি-নায়ক যোগেশবাবুকে বলে আমার জন্ত 'বঙ্গবাসী' অফিসে একটা চাকুরী স্থির করেছেন। আজ সন্ধ্যার পর যোগেন্দ্র-বাবুর বাড়ী গেলে কথা পাকা হবে।"

গুরুদাসবাবু যেন স্বস্তির নিঃপাস ফেললেন, বললেন, "তব্ও ভাল। আমি ভাবলাম, এ কি করলেন, কাচ্চাবাচ্ছা পোষা মান্ত্য—কিসে চলবে। তা কি জানেন, খনরের কাগজের কাজ ত কখন করেন নি। যোগেন্দ্রবাবু প্রথম শিক্ষানবীশকে কি আর বেশী মাইনে দেবেন, তাই ভাবছি। যাক্, তব্ও ত একটা কিছু হোল। যোগেন্দ্রবাবু কি বলেন, সে কথা কা'ল আমাকে বলে যাবেন, বুঝলেন।"

বুঝলাম অনেক কথা। আমার মত একদিনের পরিচিত লোকের উপর যে মান্ধুষের এত স্নেহ আগ্রহ হয়, এত জানতাম না, সেদিন তা বুঝলাম। আর বুঝলাম কোন গুণে গুরুদাসবাবু এমন সর্বজন-শ্রন্ধেয় হয়েছেন, মা লক্ষ্মী তাঁর উপর কেন এমন সদয় হয়েছেন।

পরদিন 'বঙ্গবাসী' আফিসে যাবার সময় গুরুদাসবাবুর দোকানে গিয়ে তাঁর পদধ্লি নিয়ে বল্লাম, আজই কাজে যাচ্ছি। যোগেক্রবাব্ আপাততঃ মাসে ত্রিশ টাকা দেবেন, কাজকর্ম শিথলে বাড়িয়ে দেবেন।" গুরুদাসবাব্ বলনেন "আমিও তাই ভেবেছিলাম। তা হোক ত্রিশ টাকা, কোন ভাবনা করবেন না, যথন যা অভাব হয় আমাকে জানাতে লজ্জা করবেন না।" কতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর ম্থের দিকে চেয়ে সেই দংবাদপত্র সেবার প্রথম যাত্রাকালে যা দেখেছিলাম, আজ বহুকাল পরে এই বৃদ্ধ বয়সেও তা আমার মনে আছে; আর তারই জন্ম এই স্থদীর্ঘ কাল পরে সেই দয়ার সাগ্র মহাত্রার শ্তি-তর্পণ করতে বসেছি।

এর পরের তের-চৌদ্দ বংদরের ঘটনা আমার জীবনের এক স্থদীর্ঘ স্মরণীয় ইতিহাস। আপদ, কত ঝড়-ঝঞ্জা, কত শোকতাপ যে এই চৌদ বংসর আমার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, তা আমি জানি, আর জানতেন গুরুদাসবাবু। আমি এই কয় বংসর প্রত্যেক কাজে তাঁর উপদেশ নিয়েছি, তিনি যা আদেশ করেছেন তাই করেছি, তারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি। অবশেষে আজ পূর্ণ তেইশ বংসর হোল, নিতান্ত অযোগ্য হ'লেও তাঁরই আদেশে 'ভারতবর্ষে'র ভার গ্রহণ করে নিরাপদ তুর্গে আশ্রয় লাভ করেছি। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র বয়স পাঁচ বংসর পূর্ণ হতে না হতেই ১৩২৫ সালের বৈশাথ মাদের ১২ই তারিখে আমার দেই আশ্রয়দাতা, আমার অভিভাবক গুরুদাসবাবু উপযুক্ত পুত্রদয়ের হস্তে আমার অভিভাবকত্ব ভার নিশ্চিন্তমনে অর্পণ করে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন—আমি এখনও সে ভার বহন করছি—আর কতদিন করব তা তিনিই জানেন।

পূজনীয় গুরুদাসবাব্র শ্বতি-তর্পণ এথানেই শেষ করতে পারছিনে; আমার প্রতি তাঁর যে কত স্নেহ, কত ভালবাসা ছিল, সে সম্বন্ধে ছুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ না করলে এ শ্বতি-তর্পণ যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পরলোকগমনের কয়েক বংসর পূর্ব্ব থেকে গুরুদাসবানুর দৃষ্টিশক্তি লোপ হয়েছিল, তিনি আর দোকানে আসতে পারতেন না, তাঁর তুইপুত্রই সমস্ত কাজকর্ম করতেন। তিনি সে সময় পুত্রদের এই উপদেশই দিতেন, কারও একটি পয়সা পাওনা হ'লেই চাইবামাত্র দিতে হবে। কোন পাওনাদার ক্থনও এ কথা বলতে পারেন নি এবং এখনও

পারেন না বে, গুরুদাসবাবুর দোকানে প্রাণ্য টাকা আনতে গিয়ে কেউ কথন ফিরে এসেছেন। ইহাই গুরুদাসবাবুর মূলমন্ত্র ছিল এবং ইহারই জন্ম গুরুদাস লাইবেরীর এমন প্রতিষ্ঠা। আমি প্রায়ই তাঁকে প্রণাম করবার জন্ম তাঁর বাড়ীতে যেতাম। সে সমন্ত্র শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবু কি স্থধাংগুবাবু যদি উপস্থিত থাকতেন, তা হ'লে আমার সন্মুথেই তাঁদের বলতেন "দেথ, জলধরবাবু যথন যা চাইবেন তাই দিও, হিসাব দেখো না নিতান্ত দরকার না হ'লে উনি কথন কিছু চান না।"

্ অনেকদিন আগের একটা ঘটনার কথা বলি। তথন গুরুদাসবাবুর পুরেরা দোকানের ভার গ্রহণ করেন নাই। পুজার কিছুদিন পূর্বের আমি একদিন বেড়াতে বেড়াতে দোকানে গিয়েছি। গুরুদাসবাবু আমাকে দেখে বল্লেন, "কৈ জলধরবাবু, পূজার হিসাবের টাকা নিলেন না।"

আমি বল্লাম, "ভারি তিন টাকা তের আনা পাব, তা আবার এত আগে নিতে আসব। ছুটির আগের দিন এসে নিয়ে যাব।"

গুরুদাসবাবু হেদে বল্লেন, "বেশ তাই আসবেন।"
গুরুদাসবাবু আগে থাক্তেই অনন্তবাবুকে শিথিয়ে
রেখেছিলেন। ছুটীর ছই-একদিন পূর্বে আমি যথন
দোকানে গেলাম, তিনি অনন্তবাবুকে ডেকে বললেন,
"অনন্ত, জলধরবাবুর হিসাবের পাওনা তিন টাকা তের
আনা দাও।" অনন্তবাবু আমাকে তিন টাকা তের আনা
দিলে, গুরুদাসবাবু বল্লেন—হিসাবে আরও কিছু পাওনা
হয়েছে, নিয়ে যান।"

আমি বললাম— "পাওনাটা দেনায় দাঁড়াতে দশদিনও লাগে না। আমার এখন দরকার নেই।" গুরুদাসবাস্ ংহাসতে লাগলেন।

একট্ পরেই আমি যথন বিদায় নেবার জন্য উঠে পড়লাম, তথন গুরুদাসবাবু বললেন—"একটু দাঁড়ান জলধর-বাবু।" এই বলে অনন্তবাবুর দিকে হাত বাড়ালেন।

অনন্তবাৰ দক্ষে কাগছে মোড়া কি একটা গুঞ্চাসবাৰ্ব হাতে দিলেন। তিনি হাসতে হাসতে দেই মোড়কটা আমার হাতে দিরে বললেন, "আপনি ত কিছু করবেন না, টাকা পেলেই একে ওকে দিয়ে বসবেন। তাই বৌমার জন্ম এই হারটা গড়িয়ে রেখেছিলাম। বাড়ী গিয়ে তাঁকে দেবেন।"

আমি ত অবাক! মোড়ক খুলে দেখি একটা সোনার হার। আমি বললাম, "এ কি করেছেন?"

গুরুদাসবার হেদে বললেন, "আপনারপাওনা তিন টাকা তের আনা ত বৃঝে পেয়েছেন, এখন বাড়ী যান। ওটা আপনার বৃষ্ট বিক্রীর টাকা থেকেই আমি গড়িয়েছি।" এই আমার পূজনীয় অভিভাবক গুরুদাসবার !

আর একবার রাণাঘাটের ষ্টেশনের কাছে একটা বাগান ওয়ালা পাকা বাড়ী খুব সস্তায় বিক্রী হচ্ছে সংবাদ পেয়ে গুরুদাসবাবুর কাছে গিয়ে সেইটে কিনবার কথা বলতে তিনি চেঁচিয়ে বললেন—"সে কিছুতেই হবে না। রাণাঘাটে বাড়ী কিনবেন ? বিনা পয়সায় দিলেও আমি সেখানে যেতে দেব না সেখানে যে ম্যালেরিয়া। তার থেকে এক কাজ করুন। দেশে গিয়ে গ্রামের বাইরে নদীর ধারে একটু জমি কিনে ছোটথাটো একটা বাড়ী করুন। যে টাকা লাগে আমি দেব। বই বিক্রীর টাকা থেকে শোধ না হ'লেও আমি বাকী টাকা চাইব না।" এই থেকেই আমি আমার গ্রামের বাইরে নদীর তীরে ছোট একটা বাড়ী করবার প্রেরণা পাই এবং গুরুদাসবাবুর জীবদ্রশাতেই সেই বাড়ীর অনেকটা তৈরী र'राइ हिल। এ मः ताम छत्न ठाँत त्य कि आनम राइ हिल, তা কেমন করে বর্ণনা করব।

এমন কত ঘটনার কথা এই রুদ্ধের হৃদ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সে সব কথা আর বলা হোল না। আজ এত-কাল পরে সেই দ্য়ালু, মহাত্ত্ব, পরত্ঃথকাতর ব্রাহ্মণ-প্রবের সামান্ত স্থাতি-তর্পণ করে ক্রতার্থ হলাম, ধন্ত হলাম, পরিত্র হলাম।

### সাধনার সৌন্দর্যের গোপন কথা...

# ' लाडा आक्षाय जुल्दा राध्य'



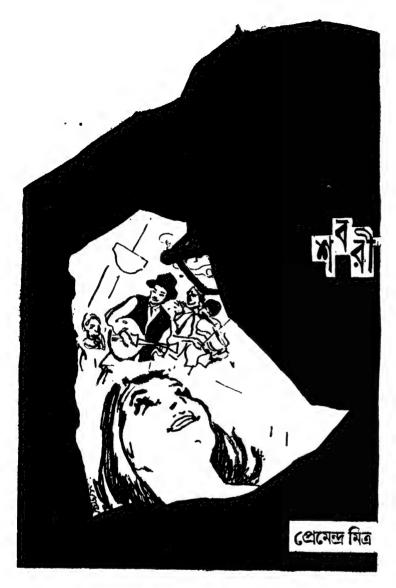

আনেকক্ষণ ধরে স্বরটা কানে আসছিল।

প্রথমে শুধু কণ্ঠটাই একট় চমকে দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, তারপর কথাগুলোও কৌতুহলী করে তুলেছে।

তবু পেছন ফিরে তাকাই নি। শুধু অভদ্রতা হবে
মনে করে যে তাকাইনি তা নয়। হয়ত আশাভঙ্গ
হবে এই ভয়েও থানিকটা। তা ছাড়া আজকাল
ওধরণের ত্ চারটে ঝকমকে বুলি ম্থস্থ রেথে কিছুক্ষণের
জন্মে আসর জমাবার কায়দা অনেকেরই জানা। ওপরের
ওই তবকটুকু একটু নাড়া চাড়াতেই উঠে যায়।

ষ্ঠিটা ধরবার আশায় চৌরঙ্গী
পাড়ার একটা রেস্টোর দাঁয় কফি আর
কিটু আঞুষঙ্গিক নিয়ে বদেছি। হাল
ক্যাশনে সাজানো গুছোন হলেও
রেস্টোর টি নেহাৎ সঙ্কীর্ণ অপরিসর।
এক পাশে সিঁড়ি দিয়ে নকল একটা
দোতলা তুলেও জায়গার বিশেষ স্থার
হয় নি। টেবিলগুলো প্রায় গায়ে
গায়ে লাগানো। তার ফাকে ফাকে
গলে চেয়ার নিয়ে বসা একটা কসরৎ।
চেনা অচেনায় ঠেসাঠেসি না হোক
ঘেঁসাঘেঁসিটা একট অস্বস্তিকর হয়।

সন্ধ্যার পর ভিড়টা প্রতিদিনই একটু বেশী থাকে, আজ বৃষ্টির কল্যাণে আর তিলধারণের জায়গা নেই। বাড়তি চেয়ার দেবার জায়গা থাকলে তা দিয়েও যে চাহিদা মেটানো যেত না, কাঁচের দরজা ঠেলে উৎস্থক থরিন্দারদের উর্দিপরা দারোয়ানের সেলাম নিয়ে ঢোকা আর হতাশভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়া থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন রকমে একট্ট আগে থাকতে

চুকে একটা চেয়ার যে পেয়েছি এই

ভাগ্যের কথা। ভাগ্যটা অবিমিশ্র

নয়। চারজনের বসবার টেবিল। বাকি তিনটি আসনে অপরিচিত একটি অবাঙালী পরিবার আমার অবাঞ্চিত উপস্থিতিতে নিজেদের অপ্রসন্ধতা ক্ষণে ক্ষণে ভাবে ভঙ্গিতে এমন কি ভাষাতেও প্রকাশ করছেন। তাঁদের সৌজ্পন্তের অভাব অত উগ্রানা হ'লে এক প্রস্থ কফি থেয়ে হয়ত সতিটি রেস্তোরাঁর অপেক্ষাক্ষত নিরাপদ আশ্রা ছেড়ে বারান্দার নিচে ফুটপাথে গিয়ে বৃষ্টি ধরার জন্তে অপেক্ষাক্রতাম।

রেস্তোরাঁর চেয়ে বাইরের বৃষ্টির ছাটলাগা জনাকীর্ণ ফুটপাথও শ্রেয় মনে করবার অফা কারণও ছিল। এই

নতুন ধরণের রেস্তোর তিলির বেশীর ভাগই ইদানীং সঙ্গীত পরিবেষণ একটা আকর্ষণ করে তুলেছে। অপরিসর রেস্তোরাঁর একটি কোণে সামাত উচ একটি বেদী গোছের থাকে। জায়গায় কুলোলে তাতে একটি পিয়ানো चान भाषा। नरेल विनाजी करम्कृष्टि मृत्य वा राज বাজাবার যন্ত্র শুধু। তাদেরই সহযোগিতায় সাধারণতঃ অত্যন্ত কদর্য বেশবাদে একটি ফিরিস্পি মেয়ে মাইকের সাহায্যে সম্ভা বিলাতি গানের অক্ষম নকলে ভোজন-শালার সিগারেটের ধোঁয়া ও ভোজাদ্রবোর গন্ধে ভারী বাতাস হঃসহ করে তোলে। যে গায়িকার যত কর্কশ পুরুষালি গলা, তার নাকি তত থাতির। আপাততঃ এখানেও সেই অবাঞ্চিত উপদ্রব স্থক হবার উপক্রম দেখেই মনটা পালাই পালাই করছিল। শুধু আমার টেবিলের অচেনা দঙ্গীদের স্বার্থপর অভদ্রতাতেই জেদ করে জালা ধরাবার জন্তে আরেক প্রস্ত কফির অর্ডার দিয়ে গাাঁট হয়ে নিজের আসনে বসে রইলাম।

তা না থাকলে দ্বিতীয় স্থমিতার সঙ্গে দেখা হত না।
পেছনে যে কণ্ঠস্বর এতক্ষণ কোতৃহলী করে তুলেছিল
তা যে স্থমিতারই তা অবশ্য তাকে চোথে না দেখা পর্নন্ত
ভাবতে পারি নি।

ভাববই বা কি করে।

আমি এ কণ্ঠস্বর যার মধ্যে একদিন গুনেছিলাম, স্বরটুকু বাদে তার ভাষা গুধুনয়, বাচন ভঙ্গিও আলাদা। এমন অবিরাম কথার নিঝর প্রবাহিত করে রাখা তার পক্ষে অবিশ্বাস্থা।

তা ছাড়া তার নামও স্থমিতা ছিল না।

যতক্ষণ দঙ্গীত স্থধার স্রোত বইছিল ততক্ষণ অন্ত কোন দিকে কান দেবার স্থযোগ পাইনি।

প্রাণমন তথন ত্রাহি ত্রাহি।

সে কণ্ঠামুতে কফিটাও বিস্থাদ লাগবার ভয়ে ধীরে ধীরে রয়ে সয়ে পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলাম।

গান ও তার অভিনন্দনে করতালি-ধ্বনি থামবার পর গায়িকা মেয়েটি আমারই সামনের দিকে একটি টেবিলে একজন বাদক সঙ্গীর সঙ্গে এসে বসল। গানে প্রাণ ঢেলে দেওয়ার পর সে প্রাণের ঘাটতি পূরণ করতে কিঞ্ছিং রসদের মবশুই প্রয়োজন। রেস্তোর্গার কত্ পক্ষই তা যোগান। টেবিলের ওপর ভোজন পর্বের প্রাথমিক উপকরণ
সাজানো যথন চলছে, গায়িকা মেয়েটি এদিক ওদিক
চাইতে চাইতে হঠাং আমারই পেছনের দিকে কাকে
যেন দেখতে পেয়ে উল্লাসে হাত তুলে হর্ষধ্বনি করে
উঠল।

ধ্বনিটা ঠিক বোধগম্য না হলেও আকারাস্ত একটা নামের আভাস তার মধ্যে পেয়ে সুঝলাম সম্বোধনটা কোন পুরুষকে নয়।

পেছনের ভাষণ থেমে গিয়ে সেখান থেকেও **ভালো** লরা!' শুনে বুঝলাম কিছুটা উৎস্থক যা করে তুলেছিল, এ সেই একই কণ্ঠস্বর।

শুপু সম্থাষণ-বিনিময়েই ব্যাপারটা শেষ হলে এ কাহিনী লেখবার আর কোন কারণ থাকত না। কিন্তু প্রাথমিক ভূমিকার পর লরা তার টেবিলেই আমার পশ্চাৎ-বর্তিনীকে নিমন্থণ করে বসল তার সঙ্গে অন্ততঃ একটু কৃষ্ণি খাবার জন্যে।

অদৃশ্যমান একবার বৃঝি মৃত্ আপত্তি জানালেন।
কিন্তু লরার কাছে সে আপত্তি টিঁকল না। তার
টেঁস্থ উচ্চারণে প\*চাংবর্তিনীর নামটাও বিকৃতভাবে এবার
পাওয়া গেল। নামটা বাংলায় সম্ভবতঃ স্থমিতা।

পিছন থেকে স্থমিত। দেবী লরার টেবিলে গিয়ে বসবার সময় আমি শুদু নয় সমস্ত রেস্তোর ছি বোধহয় কোতৃহলী হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করল। লরার সঙ্গাত নিত্য যাদের প্রাণে স্থা বর্ষণ করে সে সব মৃথ্য ভক্তের। নিশ্চয় তথন ঈর্ষাহিত।

আমি কিন্তু তথন রীতিমত বিশ্বিত ও সংশয়াচ্ছন্ন।

প্রথমতঃ নবযৌবনা লরার বান্ধবী হিসাবে সমবয়সী কাউকেই দেখা যাবে আশা করেছিলাম। কিন্তু স্থমিতাঃ দেবী পশ্চাতের অপবিচয় থেকে লরার টেবিলে যাবার সময় সম্মুখের আলোয় দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বৃঝলাম পোষাকে প্রসাধনে আধুনিকা হলেও থৌবন-সীমা পার হ'তে তাঁদ্ধেন্দ্রী নেই।

বিশ্বিত ও সংশয়াচ্ছন শুধু ওই টুকুতে অবশ্য হইনি।
চালচলন পোষাক-আশাক ভাবভিন্ধ এমন কি শিক্ষা:
দীক্ষায় ও নামেও আলাদা বলে চাক্ষ দেখার পরও এঁকে
এত চেনা কেন মনে হয় বৃঝতে না পেরেই অবাক ও
চিম্বিত হ'লাম।

'বাইরের কোন মিল না থাকা সত্ত্বেও আর একজনের কথা এঁকে দেখে এমন করে মরণে আসে কেন ?

আমার দ্বিতীয় প্রস্থ কফিও ইতিমধ্যে ফুরিয়ে এসেছে। আমাকে তাড়াতে না পেরে আমার টেবিলের অনিচ্ছুক বথরাদারেরা নিজেরাই পাওনা চুকিয়ে এবার উঠে পড়লেন। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে বলে মনে হ'ল।

আমার স্থতরাং আর এথানে বদে থাকার কোন মানে হয় না। 'বয়'কে বিল আনতে বলে যতটুকু পারি স্থমিতা দেবীকে তীক্ষদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে আমার অভুত ধারণার হেতু বোঝবার চেটা করলাম।

- কিন্তু বুথা চেষ্টা।

স্থাতা দেবী তথন লরা ও তার বাদক দঙ্গীর সঙ্গে রহস্যালাপে মন্ত। মাঝে মাঝে হাস্থাননির সঙ্গে যে ত্
একটা কথার টুকরো কানে আদছিল তাতে ব্ঝতে
অস্থাব্ধা হয়নি যে পরিধানে স্থাটের বদলে শাড়ী
পাকলেও স্থামিতা দেবী ওই ইঙ্গফেরঙ্গ সমাজের আপনার
লোক না হলেও অস্তরঙ্গ একজন।

এ স্থমিতা দেবীর সঙ্গে আমি ধার কথা ভাবছি তাঁর কোন সম্পর্ক থাকা অসম্ভব।

সে বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ হলেও স্মৃতির অভূত 
অবৌক্তিক আলোড়নে নিজের ওপর একটু বিরক্ত হয়ে
রেস্তোর র পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বাইরে ফুটপাথে গিয়ে
দাঁড়ালাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু পথ ঘাট যানবাহনের অবস্থা শোচনীয়। ট্রাম বন্ধ, বাসে ওঠা সাধ্যাতীত। ট্যাক্সি তপস্থাতেও তুর্লভ। কাতারে কাতারে নিরুপায় জনতা ফুটপাথে অলোকিক উপায়ে কোন যানবাহনে জায়গা পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছে।

তাদের সঙ্গেই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই জেনে, ফুটপাথ-ঢাকা বারান্দার একটি থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম।

খাড়া দেপাইএর মত এই ভাবে কতক্ষণ কাটাতে হবে কে জানে।

আমার কিছুক্ষণ পরেই স্থমিতা দেবীকেও রেস্তোর। থেকে বেরিয়ে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াতে দেখে একটু বিস্মিত হলাম। স্থমিতা দেবীর চেহারা পোষাকে চালচলনে একটা অন্ততঃ ছোটখাটো মোটর নেপথো থাকার আভাস যেন পেয়েছিলাম। সেঁ আভাস তাহলে অলীক!

স্থমিতা দেবী খানিক দাঁড়িয়ে থেকে একবার বুঝি হেঁটে, যাবার সন্ধল্লেই কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই কয়েক পা-ই। যেথানেই তাঁর গন্তব্য হোক এই কোথাও আধ-ডোবা কোথাও পেছল রাস্তা দিয়ে যাওয়া সাধ্য হলেও. সমীচীন নয় বুঝেই বোধহয় তিনি আবার ফিরে এসে বারান্দার নিচে দাঁড়ালেন।

ক'টা রাস্তার ছেলে প্রতিদিন ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে বা দেবার নামে এথানে যাত্রীদের কাছে কিঞ্ছিৎ বথশিষ রোজ্ঞগার করে। চেহারা পোষাক দেথে আজও তারা ট্যাক্সি ডাক্বার আশাস কাউকে কাউকে দেবার চেষ্টা করছে বথশিষের আশায়!

কিন্তু ট্যাক্সি আজ কোথায়, যে ডাকবে!

স্থমিতা দেবীকে কটা ছোকরা গিয়ে 'ট্যাক্সি ডাকব মেমসাব !' বলে বিরক্ত করায় তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন।

ঠিক সেই মূহূর্তে আমারই ভাগ্যে অমন অলোকিক আবিভাব ঘটবে কে জানত!

বে থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেটা একে-বারে রাস্তার ধারে ফুটপাথের একটি কোনে। হঠাৎ পাশে চাকার শব্দ শুনে চমকে ফিরে দেখি—যা স্বপ্নেও অভাবিত সেই ফ্ল্যাগ-তোলা ললাটে বহিংলিপি জালানো একটি ট্যাক্সি আমারই পাশের রাস্তা থেকে এসে মোড় ফিরছে।

মৃথে 'ট্যাক্সি' বলে হাঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার হাতলটা ধরে ফেলেছিলাম, নইলে মরীচিকা-মায়ার মত সে ট্যাক্সি মিলিয়ে যেতে বোধহয় দেরী হ'ত না।

কিন্তু দরজার হাতল ধরে দাবী সাব্যস্ত করা সম্বেও দথল প্রায় যাবার উপক্রম।

স্থমিতা দেবীকে যে কটি ছোকরা জালাতন করছিল, তাদেরই একজন চক্ষের নিমেষে আমার প্রায় পর মূহুর্তেই ছুটে এসে ট্যাক্সির সামনের দরজাটা তথন ধরে ফেলেছে।

দরজা থুলে ভেতরে উঠতে যাবার মুথেই সে ছোকরার কথায় সমস্ত শরীর একেবারে জলে গেল।

এ ট্যাক্সি হামনে পহেলা লিয়া সাব !

ট্যান্মির ঝগড়া কি কুংসিত এমন কি সাংঘাতিক হয়ে। উঠতে পারে জানতে আমার রাকি নেই। কে আগে ট্যাক্সি ডেকেছে তার মীমাংলায় ট্যাক্সিড্রাইভারের সাক্ষ্যই চূড়ান্ত ও অকাট্য। এ ছোকরা
স্থমিতা দেবীর হয়েই ট্যাক্সি ধরেছে বোঝা মাত্র ড্রাইভারের
ধর্মজ্ঞান কতথানি টনটনে থাকবে বলা থ্বই শক্ত।
ছোকরার পক্ষেই মাথাটা একবার হেলালে আর উপায়
নেই। ফুটপাথের এই জনতাই আমার বিরুদ্ধে রায়
দেবে।

'তুমনে লিয়া!' বলে তাই রাগে প্রায় ফেটে পড়-ছিলাম, এমন সময় স্থমিতা দেবী নিজেই সেথানে এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁকে দেখে সত্যি প্রমাদ গণলাম।

সে ছোকরা'ত তথন সাপের পাচ-পা দেখেছে। গলার স্বরে ষেটুকু সমীহ আগে ছিল এবার তাও বিসর্জন দিয়ে চড়া গলায় ক্রথে উঠল।

জরুর লিয়া। মেমদাবকে লিয়ে। পুছিয়ে ড্রাইভারকো!
ড্রাইভারকে জিজ্ঞাদা করলে ফল কি হ'ত বলা যায়
না। কিন্তু তার দরকার হ'ল না। স্থমিতা দেবীই আশাতীত
ভাবে সমস্তা মিটিয়ে দিয়ে বিমৃত করে দিলেন।

প্রথমে ছোকরাকে ধমক দিয়ে জানালেন যে তাকে গাড়ি ডাকতে তিনি বলেনওনি, আর গাড়িও সে আগে থাকতে ধরেনি। আমাকে আগে গাড়ি ধরতে তিনি নিজে দেখেছেন বলে আমাকেই তিনি এবার অফুরোধ জানালেন তাঁকে আমার ট্যাক্সিতে বেশী দ্রে নয় এই ফ্রিক্স স্থানী প্রকট্ পৌছে দিয়ে যাই।

এ হুর্যোগে ট্যাক্সি পাওয়ার অস্ক্রবিধা সম্বন্ধে তিনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ড্রাইভারের অসহিস্কৃতায় এবং সেই সঙ্গে নিজের কৃতজ্ঞতায় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে বললাম, কিছু আর বলতে হবে না আস্কন।

ফ্রি স্কুল খ্লীট বেশী দূরে নয়। একরকম ফিরিঙ্গি পাড়াই বলা চলে। স্থমিতা দেবীর চেহারা চরিত্রের মহিলার সেই অঞ্চলেই বাসা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু পৌছে দিতে গিয়ে বাসার বদলে একটা দোকান দেখে একটু বিশ্বিতই হলাম।

এইটুকু পথ ট্যাক্সিতে আসতে আসতে দামাত যা সৌজত বিনিম্ম হয়েছে তাতে ট্যাক্সি থামবার পর স্থমিতা

দেবী আমায় হঠাং একটু নামতে অন্তরোধ করবেন এটাং কল্পনা করতে পারি নি

একবার ট্যাক্সি ছাড়লে আর পাওয়ার অনিশ্চয়তার কথা জানিয়ে যেটুকু আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম স্থমিতা দেবী তা থওন করে বললেন—আপনার কোন ভাবনা নেই। ট্যাক্সি আপনাকে পাইয়ে দেবই। না পেলেও জলে পড়বেন না। বিপদে যে সাহায্য করেছেন তাতে আমার দোকানটা আপনাকে একটু না দেখিয়ে ছাড়ছি না।

এই পোষাক-মাশাকের দোকান আপনার!

শুরু স্থমিতা দেবীর অমুরোধে নয়, নিজেরও অতৃপ্র কৌতুহলে সত্যিই অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিংকে বিসর্জন দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে তাঁর দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বিশ্বয় প্রকাশ করলাম।

স্থমিতা দেবী আমার আপত্তি সত্ত্বেও নিজেই তথন
ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছেন। আমার ভেতরে নিম্নে
গিয়ে পার্টিশনের পেছনের একটি কামরায় বসিয়ে একট্
হেসে বললেন—হাঁ৷ আমারই! নইলে রেস্তোরায় লরার
অত থাতিরের বহর কি দেখতে পেতেন! লরা-কে যা
পরে' গান গাইতে দেখলেন তার দামটাও এখনো বাকি!

লরার থাতিরের রহস্ত জেনে নয়, সম্পূর্ণ অক্ত একটি ব্যাপারে বিশ্বিত হয়ে জিজাসা করলাম—আমি ধে ও রেস্তোর মার ছিলাম আপনি জানেন ?

তা জানি বই কি !—বলে স্থমিতা দেবী রহস্তময়ভাবে একটু হেসে অমুরোধ করলেন—আপনি ছমিনিট এই কাগজপত্রগুলো একটু দেখুন। দোকান বন্ধ করবার সময় হয়েছে। আমি সে ব্যবস্থা করেই আসছি।

আপত্তির একটু ভাগ করে বললাম—কিন্তু আমায় বিদিয়ে রেথে লাভ কি বলুন। মেয়েদের বিলিতি পোষাকের এ দোকানে নিজে ত থরিদার কন্মিনকালে হ'ব না, কাউকে জোটাতেও পারব না। আমি ধাঁদের জানি তাঁদের দৌড় রাদবিহারী আ্যাভেনিউ, কলেজ স্ত্রীটের বাইরে নয়।

আমার চোথের দিকে চোথ রেথে স্থমিতা দেবী একটু বিজ্ঞপের স্বরেই বললেন,-খদ্দের বাগাবার জ্বন্তে আপনাকে ধরে রাখিনি। আপনি কলেজ খ্লীট রাদবিহারী আভে- নিউর মান্থ্য, তাই জানেন না যে আমার এ দোকানের কিছু স্থনাম তার নিজস্ব মহলে আছে। যা ফরমাশ আমরা পাই তাই মিটিয়ে উঠতে পারি না। স্থতরাং আপনাকে ধরে রাথাটা নিছক ক্বতজ্ঞতাই মনে করতে পারছেন না কেন ?

স্থমিত। দেবী পার্টিশনের অপর দিকে চলে যাবার পর বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়েই বদে থাকতে হ'ল।

দেবী নিজেই পৌছে দিয়েছিলেন তাঁর ট্যাক্সিতে। স্কমিতা দেবী নিজেই পৌছে দিয়েছিলেন তাঁর ট্যাক্সিতে। দোকান থেকে প্রতি রাত্রে তার রাউডন স্থ্রীটের ফ্ল্যাটে পৌছে দেবার জত্যে একটি ট্যাক্সির সঙ্গে তাঁর চুক্তি আছে। সেই চুক্তি করা ট্যাক্সির ভরসাতেই তিনি আমাকে নিজের ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে বলার সাহস পেয়েছিলেন।

স্থমিতা দেবীর দোকানের নাম ঠিকানা দেওয়া কার্ড আমার কাছে আছে। আর কোন দিন তাঁর সে দোকানে বা রাউন্তন স্ত্রীটে তাঁর ফ্লাটে হয়ত যেতে পারি।

কিঙ্ক গিয়ে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না।

স্থমিতা দেবীর মধ্যে রহস্ত যদি কিছু থাকে তা সম্পূর্ণ উদবাটিত হবার নয়।

একটি কুজ্মটিকার যবনিক। আমার স্থৃতিকে চিরকালই বৃষ্ধি ব্যঙ্গ করবে।

সেদিন এই যবনিকা সরাবার চেপ্তাই করেছিলাম। স্থমিতা দেবী তাঁর দোকান বন্ধ করার কাজ সেরে ফিরে আসবার পর জিঙ্গাসা করেছিলাম,-কতদিন আপনি এ ব্যবসা করছেন ?

আমার পাশের সোফার বসে তিনি হেসে বলেছিলেন--প্রায় দশ বছর। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ? ইনকামট্যাক্সে থবর দেবার জন্যে যদি হয় তাহলে জেনে রাথন
সেথানে আমার ফাঁকি নেই।

স্থমিতা দেবীর লঘু পরিহাসটুক অগ্রাহ্য করে গন্ধীর মুথে বলেছিলাম,—কেন জিজ্ঞাসা করছি, শুন্থন তাহলে। প্রায় পোনোরো বছর আগে একটি মেয়ের সঙ্গে সামাত্য পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অত্যন্ত গোড়া হিন্দু পরিবারের বক্সকঠিন তেজস্বিনী একটি মেয়ে। কোট থেকে একটা কমিশনে তার জবানবন্দী নিতেকদিন তাঁগ ব্রাড়িতে যেতে হয়েছিল। তিনি যাকে

পর্দানশীন বলে তা ঠিক নয়, তবে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে নারাজ। তাঁদের বাড়ীর মর্যাদায় তাতে আঘাত লাগে। মেয়েটি যেমন একটু অসাধারণ, কেসটাও ছিল তেমনি একটু বিচিত্র। তাই ভুলি নি। মেয়েটি মস্ত বড় এক ধনীর একমাত্র কলা। নাম ধরুন উমা। বাপ যথাযোগ্য পাত্রে উমার বিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন নিজের খরচেই। ছেলেটি কিন্তু সেথানে গিয়ে সতাত্রপ্ত হয়। একটি বিদেশী মেয়েকে সেথানে সেলুকিয়ে বিয়ে করে। কিছুদিন বাদেই ব্যাপারটা জানতে পারলেও বাপ বা মেয়ে ছেলেটির বিরুদ্ধে দেশে বা বিদেশে কোথাও, কোন প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করেন নি, উমা শুরু বাপের শিক্ষায় ও উপদেশে নিজেকে একান্তভাবে কঠোর ধর্মাচরণে আর শাস্ত্র অধ্যয়নে নিয়ুক্ত করেন।

ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে কিছুদিন বাদে উমার স্বামীর বিদেশিনী পত্নী মারা যায়। উমার বাবাও তথন গত হয়েছেন। স্বামী দেশে ফিরে এসে উমার কাছে ক্ষমা চেয়ে পূর্বের সম্পর্কে আবার ফিরে যাবার আবেদন জানায়। উমা কিন্তু বজ্রকঠিন। স্বামীর সমস্ত অন্থনয় বিনয়ে সে বিধির। তার জীবনে অবিশ্বাসী ফ্রেচ্ছাচারী স্বামীর আর কোন স্থান নেই এই তার বক্তবা।

চরম হতাশায় ঝোঁকের মাথায় ছেলেটি একদিন স্বামীদের অধিকার দাবী করে' আদালতে কেদ করে' বদে। দেই মামলা বাবদই জবানবন্দী নিতে কদিন আমাদের মেয়েটির বাড়িতে খেতে হয়েছিল। শুদ্ধ পবিত্র নিষ্ঠাবতী এবং আগুনের শিখার মত তেজস্বী যে মেয়েটিকে তথন দেখেছিলাম, আপনাকে দেখে কেন তার কথা মনে পড়ে গেল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

স্তমিতা দেবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্লান একটু হেসে বলেছিলেন,—গল্পটা দেখছি নেহাথ জোলো নয়। সেই মেয়েটির তারপর কি হয়েছে জানেন পূ

না তা জানি না। খবর রাখবার চেষ্টা করিনি। তবে কেসটা মীমাংসা পর্যন্ত গড়ায়নি তা জানি। উমার স্বামীই নিজে থেকে একদিন মামলা তুলে নিয়ে আবার বিলেতে দিরে চলে খায়।

স্মিতা দেবী কেমন একট্ব অছুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এইখানেই গল্প আপনার শেষ ?

এ ত কমা-দেমিকোলন মাত্র, ভালো রকম দাঁড়িও প্তল্না।

না তা পড়ল না।

কিন্তু আমার দেখে সেই আপনার শুদ্ধ পবিত্র নিষ্ঠাৰতী আর সঙ্গল্লে বজ্রকঠিন উমার কথা মনে পড়ল, এতো বড় আশ্চর্য! কোনো সম্পর্ক কি আমাদের মধ্যে থাকা সম্ভব ? তা নয় বলেই ত অবাক হচ্ছি!

উমাকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হলে কি করতে হয় জানেন ?—স্থমিতা দেবীর গলার স্বর লঘু কৌতুকেই বুঝি কেমন অস্বাভাবিক গুনিয়েছিল,--উমাকে একদিন পূজা জপতপের ও কঠিন কৃচ্ছ সাধনের বন্ধন ছিঁড়ে কেলে নিজের হাদয়কে অকশ্বাং আবিষ্কার করে স্বস্থিত হতে २য়। यात्क निर्भम ट्राप्त कितिरम क्रियुट कार्यत भारत. তার কাছেই আত্মসমর্পণ করবার জন্যে সমস্ত দেহ মন তার উনুথ এ সত্য নিজের কাছে আর গোপন করা যায় না। অন্তশোচনায় দগ্ধ হয়ে স্বামীকে হয়ত দ্বিধা সক্ষোচ জয় করে শেষ পর্যন্ত তাকে চিঠিই লিখতে হয়। কিন্তু দে চিঠির উত্তর আদে না। উমা তবু হতাশ যেন না হয়। স্বামীকে সেই বিদেশে গিয়েই খুঁজে বার করবার জন্মে দে তথন প্রস্তত। নিজেকে স্বামীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই তথন তার সাধনা। যে শ্লেচ্ছাচারের জন্মে স্বামীকে সে ঘুণা করেছে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাই তাকে দিয়ে বরণ করাতে হয়। এতদিনের শুদ্ধাচার ও সংস্কার ছেড়ে উমা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা আচার আচরণে নিজেকে নতুন করে তৈরী করতে যেন মেতে ওঠে।

সংসারে সমাজে তার নামে কুৎসা কলঙ্কের তুফান তুলতে হয় এইবার। সব কিছু আয়োজন সম্পূর্ণ করে স্বামীর সন্ধানে সাগর পারে পাড়ি দেবার জত্তো যথন দে প্রস্তুত, তথন আনতে হয় লুক নীচ জ্ঞাতিকুটুদদের তরক পেকে তার দপ্ততির অধিকার নিয়ে মামলা। গৃহবিগ্রহের নামে উৎসর্গ করা দেবোত্তর সম্পত্তিই ধর।
যাক। স্বার্থের কুটিল শড়সন্মে আর আইনের জ্ঞটীল প্যাচে
ধর্মচ্যুত বলে সে সম্পত্তি পেকে তাকে বঞ্চিত করা থুব
কঠিন না হ'তে পারে। সমাজ সংসার পেকে বিতাড়িত
প্রায় নিংসদল উমার বিদেশে স্বামীর সন্ধানে যাওয়া আর
হয় না। নিজের জীবিকা অর্জনই তথন তার কাছে
সমস্যা হ'তে পারে। এই উমাকে এবার একটু টেনে বুনে
ইঙ্গ-ভারতীয় ফিরিঙ্গি সমাজে স্থ্মিতা দেবী রেলে যে
পরিচিত তার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া বোধহয় যায়।

একট থেমে বেশ উচ্চৈম্বরেই হেসে উঠে স্থমিতা দেবী বলেছিলেন,—কিন্তু এমন আজগুবি মিল কি কথনো দম্ভব ? স্থমিতা দেবীর মাঝখানে সেই আপনার তপম্বিনী উমাই নিজদেশ শ্লেচ্ছ স্বামীর কিরে আসার অপেক্ষায় এখনো মিথা৷ আশায় দিন গুণছে, এ কি কেউ বিশাস করতে পারে!

যথা সময়ে স্থমিতা দেবীর চুক্তি-করা ট্যা**ক্সি এসে** বাইরে হর্ণ দিয়েছিল।

বেরিয়ে যাবার পথে দেয়ালে টাঙানো একটা ফটোর সামনে একটু দাড়িয়েছিলাম। স্থমিতা দেবী তথন রাত্রে দোকান পাহারা দেবার জন্মে যে পরিচারক সেথানে থাকে তাকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন।

নির্দেশ দেওয়া সেরে তিনিই এবার আমায় তাড়া দিয়েছিলেন, যাবার জন্তে,—আস্থন আস্থন, ট্যাক্সিওয়ালা-দের মেজাজ ত জানেন।

ফটোটা ভালো করে দেখা হয়নি। হয়ত দেখবার মত কিছু তা নয়।



### জিজ্ঞাসা

#### সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সারা দেশটা কি ভরে দিতে চাও কামারে কুমারে মিস্ত্রীতে কলের কুলি ও মজ্জুরে ?

বল্বল মহা-বৈজ্ঞানিক
তামাম দেশের নক্সা বানাবে
দর্শন ছেড়ে দার্শনিক ?
কবি হাতে নেবে বাস্তকারের
কাঁটা কম্পাস গজ ফিতে,
কালি কল্মের পাট উঠে যাবে
বকল্মে হবে শাস্ত্রপাঠ,
শিকেয় উঠবে রবি ঠাকুরের
কাব্যগ্রন্থ সন্থানে ?
নব বসন্থে কোকিল ভাকবে
জড় জ্যামিতিক উচ্ছানে ?

আকাশের গায়ে মেঘ ও রৌজ
মাটিতে দেবে না আলপনা,
রঙছুট হবে ইন্দ্রধন্থর এন্দ্রজালিক আন্তরে,
ঘড়ির কাঁটায় স্থ-চন্দ্র উঠবে নাম্বে অবশ্য
নক্ষত্রও আসর জমাবে প্রত্যহ,
কিন্তু সেদিকে তাকাবে না কেউ বিশ্ময়ে;
স্থবীরা পৃথিবী, তার তরে আর
থাকবে না কারো কোতৃহল ?
বসন্ত এসে হানা দেয় দ্বারে যন্তিপি
মনকে বুঝাবো মানসাঙ্কের
হিসাবনিকাশে তংক্ষণাং ?
দৈবাং ঘদি পূর্ণিমার চাঁদ
বাতায়নে এসে দেয় উকি,
কুস্থম গঙ্গে জাগে রোমাঞ্চ যৌবনে
মধুয়ামিনীর আবেশে হবনা উতলা কিয়া আন্মনা ?

কাঠ লোহা আর সিমেন্ট বালিতে গড়বে তুমি কি বাস্তকার মান্থৰ গড়ার কারথানা ?
কলকজায় কজিতে দেবে
নব বলাধান ডোজ মাফিক ?
তোমারে শুধাই যম্বজীবন-উদ্যাতা,
কোন ফরমূলা লিখে দেবে তুমি
ফুটো জাহাজের মাস্তলে ?

বৃহৎ চক্রে ঘুরে ঘুরে যাবে
মানব জীবন সমস্তা
অনস্তকাল, বিপুলা পৃথী—
একই প্রশ্নের সন্মুথে;
স্বন্ধ আয়ু ও বহু বিম্নতে সীমিত মোদের পদক্ষেপ
কালপুরুষের রোজনামচায় ওঠা নামা চলে রাত্রিদিন,
কুধার অস্তে তৃপ্ত হয় না পরম কুধার আকাজ্ঞা,
অমৃত তৃষ্ণা স্বায়ু-রজ্ঞের শোনিতে শোনিতে জলস্ত,
সংজ্ঞা স্ত্রে হয়নাকো তার নির্বাপণ।

অবিরাম থোরে অলাতচক্র ক্ষণ দৃষ্টিতে মতিভ্রম, ক্ষুলিঙ্গ হতে কাম কামনার ইন্ধনে জলে জীবন বেদ, কাঁচের স্বর্গে ধাপে ধাপে ওঠা বেলোয়াড়ী ঝাড় রাতটুকু।

মহৎ জীবন হাপরে পুড়িয়া গড়িয়া তুলিছে রাত্রিদিন প্লাষ্টিকে গড়া ঠুনকো স্থথের রঙীণ ফাফ্য অজস্ত্র।

> তব্ শোন তুমি বৈজ্ঞানিক কান পেতে শোন নবদিগস্তে অমৃতায়নের পদক্ষেপ, মৃত্ কঠের গীত-ধ্বনিতে জাগিয়া উঠেছে বিশ্বলোক।

# **िन्यारावभवाभिक्छियाङ्ग**

## প্রযুল্লচক্র ঘেন

( কুসি ও খাল মন্ত্রী )

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশে আর্থনীতিক সংগ্রাম স্কুল্ন হয়েছে। এ সংগ্রাম দেশের দারিদ্রের বিরুদ্ধে। সমাজ-জীবনের নানারকম অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গের নানা সমস্থার উপর আর একটি নতুন সমস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ উবাস্তর আর্থনীতিক পুনর্বাসন। আর্থনীতিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বরাজ এবং তা লাভ করতে হ'লে সমগ্র জাতিকে ত্যাগ স্বীকার করে দেশগঠনের কাজে আ্রুনিয়োগ করতে হবে।

আমাদের প্রয়োজন অনেক, কিন্তু সংগতি সীমাবদ্ধ।
তাই দেশের বিত্তকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার জন্ত
এক একটি পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশোলয়নের
কাজ চলেছে। সব প্রয়োজন একসঙ্গে মেটানো সম্ভব
নয়। তাই, কতগুলো প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া
হয়েছে। থাতে স্বয়ং-সম্পৃতা, শিল্পোলতি, সেচের জল,
বৈত্যতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি পরিকল্পনার অগ্রাধিকার
দিয়ে আমরা ধাপে ধাপে এক স্বচ্ছল অর্থনীতির দিকে
এগিয়ে চলেছি।

#### শরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য %

পশ্চিমবাঙ্লার প্রথম পারকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল—
(১) দেশে খাল্ল উংপাদন বৃদ্ধি ক'রে খালাভাব দ্র
করা; (২) অর্থের নতুন বন্টন বাবস্থা ক'রে বিভিন্ন
শ্রেণীর অধিবাদীদের মধ্যে আর্থনীতিক বৈষম্য দ্র
করা।

দিতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল (১) জন-সাধারণের জীবনযাত্রার মান উল্লয়নের জন্ম জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা; (২) ক্রত শিল্প বিক্যাস দারা কতকগুলি প্রয়োজনীয় বড় ও মৌলিক শিল্প স্থাপন করা; (৩) বেকার সমস্যা প্রশমনের জন্ম জীবিকা অর্জনের স্বযোগ বৃদ্ধি করা; (৪) মৃষ্টিমের মান্তবের হাতে আর্থনীতিক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হ'তে নাদেওরা।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য স্থির হয়েছে—(১)
জাতীয় আয় ও কর্মংস্থানের স্থাগে রুদ্ধি করা; (২)
আর্থনীতির প্রতিটি গুণ্হপূর্ণ কেরে (ইম্পাত, কয়লা,
বিহাং প্রভৃতি) সমতা বিধানের চেষ্টা করা; (৩) ক্ষি
ও সেচের উন্নরন; (৪) শিল্পের প্রসারণ ও শক্তিবর্দ্ধন;
(৫) পরিবহণ ও যোগাযোগের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

পশ্চিমবাঙ্লার তৃতীর পরিকল্পনার মোট থরচের ব্রাদ্দ হ্য়েছে ২৯৩ ১৫ কোটি টাক।। নিম্নলিথিত থাতে এই টাকা থরচ করা হবে—

(কোটি টাকায়)

১। ক্ষিও সমাজ উন্নয়ন—- ৫০৬০

২। সেচ ও বিত্যাং-- ১১৮১

৩। শিল্প ওখনিজ – ১২০১৪

৪। পরিবছণ ও যোগাযোগ—

৫। সমাজদেবা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য —৮৮১ ৩২

৬। বিবিধ--- ৩৮.৩০

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পন। সম্পাদনের ফলে দেশের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন এদেছে। পশ্চিমবঙ্গ যে আজ কল্যাণের পথে এগিয়ে চলেছে দে-বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এবারে : আমি রাজাব্যাপী এই বিরাট কর্মবজ্ঞের কিছুটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

#### উন্নত কুমি ও অধিকতর খাল

उरमान्न ४

তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষির উন্নতির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এই বাবদ বরান্দ করা হয়েছে মোট ৫৩৬০ . কোটি টাকা। পূর্ববর্তী পরিকল্পনা তৃটির মেরাদে উন্নত জাতের বীজ, রাদায়নিক ও পচা দার সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রদারণ; সমবার সমিতির দাহাযো ঋণদান, বিপণন ব্যবস্থা ও স্থবাবস্থিত গুদাম নির্মাণ প্রভৃতি কৃষি ও কৃষকের যে সব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেগুলি তৃতীয় পরিকল্পনায় শুণু চালু রাখা হয়নি, সেগুলির উপর আরও বেশী গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

জাপানী প্রথায় উন্নত শদ্ধতিতে চাদ করার ধানের ফলন বাড়ছে এবং এই প্রথা ক্রমশই ছড়িয়ে পডছে। এইসব প্রচেষ্টায় স্থানল ফলছে যথেষ্ট। ১৯৪৭—৪৮ সালে পশ্চিমবাঙ্লার ধানজমির মোট পরিমাণ ছিল ৯৩, ৪৫, ৩০০ একর এবং মোট ৩৪, ০৬, ৪০০ টন চাল বছরে উৎপন্ন হত। উন্নয়নমূলক বাবস্থা গ্রহণের পর ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিমবাঙ্লায় ধানজমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০৯, ১৫,৬০০ একর এবং এ সালে মোট ৪১, ৭১,০০০ টন চাল পাওয়া যায়।

#### সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা ৪

প্রথম ও বিতীয় পরিকল্পনায় দোনারপুর আরাপাচ, বাগজোলা-বুণি-যাত্রাগাছি,এটাবেড়িয়া-কলাবেড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটি বড় জলনিকাশী পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে অনেক চাষোপযোগী জমি পাওয়া গেছে এবং তাতে থাতত শশ্রের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে আশাতীতভাবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ছোট ছোট জলনিকাশী ও সেচ পরিকল্পনার উপরও বিশেষ দৃষ্টি রাথা হয়েছে।

ষাধীনতা লাভের পূর্বে সারা পশ্চিমবাঙ্লায় থালের জলের সাহায্যে মোট ৩,৫৪,৩১৭ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যেত। ১৯৬০—৬১ সালের মধ্যে নদী-উপত্যকা প্রকল্পগুলি থেকে আরও দশলক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৬০—৬১ সালের মধ্যে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের থাল ও শাথা থালগুলি থেকে ৭,০০,০০০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। ময়্রাক্ষী প্রকল্পের ঘারা ৬ লক্ষ একর থারিফ শস্তের জমিতে এবং একলক্ষ কৃড়ি হাজার একর রবিশস্তের জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। ভৃতীয় পরিকল্পনায় কংসাবতী জলাধার প্রকল্প থেকে ৮ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে।

#### PATE 8

ষাধীনতা লাভের পর চোন্দ বছর ধরে পশ্চিমবাঙ্লায়
শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে।
প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্ম বৃনিয়াদী
শ্রেণীর বিভালয়গুলি সমেত প্রাথমিক বিভালয়ের সংখ্যা
বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬০—৬১ সালে প্রায় ২৮,০০০-এ দাঁড়ায়
এবং ঐ সময়ের মধ্যে ২৮,৪৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী তাতে শিক্ষাগ্রহণের জন্ম প্রবিষ্ট হয়। ১৯৪৬—৪৭ সালে প্রাথমিক
বিভালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৬০ লক্ষ।

প্রাণমিক বিত্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীর অবস্থার ও যোগ্যতার উদ্ধৃতির উদ্দেশ্যেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক শিক্ষক ভর্তির আসন সংখ্যা ১৯৬০– ৬১ সালে ছিল ৪,৮৪০।

উচ্চ বিভালরগুলির শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ৭৪০টি বিভালয়কে (মোট সংখ্যা প্রায় এক তৃতীরাংশ) উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। ৫৪৭টি বিভালয়ে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৬০—৬১ সালের পূর্বে ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ছিল ১১২, ১৯৬০—৬১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২১।

কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে, ১৯৬০—৬১ সালে তুর্গাপুর আঞ্চলিক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ চালু হয়েছে। এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ডিগ্রী স্টাণ্ডার্ড পর্যন্ত শিক্ষাদানে রত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪টি। এগুলির মধ্যে ২টিতে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে।

#### জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ৪

এই থাতে সরকারের সবচেরে বড় অবদান—পদ্লী
অঞ্চলে স্বাস্থাকেন্দ্র স্থাপন করা। এই স্বাস্থাকেন্দ্রগুলিতে
শুধু রোগ চিকিংসা হয় না। জনসাধারণকে কলেরা,
বসন্ত প্রভৃতির টিকা দিয়ে ও স্বাস্থারক্ষা সম্বন্ধে প্রামর্শ দিয়ে গ্রামবাসীর স্বাস্থা অটুট রাথবার চেষ্টা করা হয়।
১৯৪৮ সালে পশ্চিমবাঙ্লায় প্রথম স্বাস্থাকেন্দ্রটি স্থাপিত
হয়, ১৯৬১ সালের শেষে ৪,০৯০টিয়ও বেশী রোগীশ্বাসহ, ১৮০টি প্রাথমিক ও ৩৫০টি সহায়্মক স্বাস্থাকেন্দ্র চালুছিল। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবাঙ্লার হাসপাতাল- গুলিতে রোগী-শ্যার সংখ্যা ছিল ১৭,১০৭; ১৯৬১ সালে রাজ্যে মোট রোগীশ্যার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭,৬১১।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবাঙ্লায় ১৪টি স্থানে যক্ষা চিকিৎসা ও ৯২টি স্থানে কুষ্ঠ চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬১ সালে এগুলি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫২টি ও ১১৬টি হয়েছে। যক্ষা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাজ্যে ১৬টি বি. সি. জি. টিকা প্রদানকারীদল কাজ কর্ডেন।

#### সমবার ৪

আমাদের এই অন্প্রদার দ্রিদ্রদেশে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই একলা কোন কাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া টাক। কোথায় ? কুষকদের কুষির যংসামান্ত থরচের জন্মও মহাজনের কাছে হাত পাততে হয় এবং ফলে ম্বদে আসলে অনেক কৃষককে জমি হারাতে হয়। কাজেই এখানে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা কর্বার CEST ইংরাজ আমলেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৮ সালে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১২,৯৪৯; এগুলির সভ্য সংখ্যা ছিল ৬ ৩৫ লক্ষ ও কার্যকরী মলধন ছিল ১৩৮৬ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালের শেষে সমিতির সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৯,০২৯, সভাসংখ্যা ১৪০০২ লক্ষ্ত কার্যকরী মূলধন ৩৯২৫ কোটি টাকা।

#### বভূশিক্সপ্ত

ত্র্গাপুরে একটি কয়লাভিত্তিক বিরাট শিল্পনগরী
গড়ে উঠেছে। একটি কোকচ্লী দৈনিক ১০০০ টন হার্ডকোক উৎপাদন করছে এবং তাতে বাজারের চাহিদা
কতকাংশে মিটছে। দামোদর উপত্যকা করপোরেশন
একটি বিত্তাৎ উৎপাদন কারথানা স্থাপন করেছেন।
ভারত সরকার একটি ইম্পাত কারথানা স্থাপন করেছেন।
ভারত সরকার একটি ইম্পাত কারথানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
এবং উৎপাদনও শুরু করেছে। কোকচ্লী স্থাপনের ফলে
কোক-উপজাত সামগ্রী উদ্ধারের ষম্রপাতি স্থাপন, আলকাতরা পরিস্রাবনের কারথানা ও কলকাতায় গ্যাস সরবরাহ
করবার জন্ম একটি গ্যাসগ্রীড স্থাপন করা হছে। একটি
সার উৎপাদনের কারথানা, চশমার কাঁচ তৈরী করার
কারথানা, সিমেন্ট শিল্পের প্রয়োজনীয় ষম্রপাতির কারথানা,

করলাশিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতির কারথানা প্রভৃতি বহু কর্মলাভিত্তিক শিল্প তুর্গাপুরে গড়ে উঠেছে।

কল্যাণীতে ৫০,৭০০ টাকুর একটি স্থতাকল স্থাপন করা হয়েছে। স্থতাকলটি উৎপাদন আরম্ভ করেছে এবং এই কলে ১,১০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হতে পারবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন দ্বিগুণ করবার জন্য তুর্গা-পুর-কোকচুল্লী সম্পু সারণ এবং ত্র্গাপুরে ও ব্যাণ্ডেলে আরও একটি ক'রে তাপবিচ্যাং কারথানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রথম পরিকল্পনার আগে পশ্চিমবাংলায় মোট প্রায় ৬২৯ মেগাওয়াট বিচ্যাং উৎপাদনের শক্তি ছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে পশ্চিমবাঙ্লায় মোট ১২লক্ষ কিলোওয়াট বিচ্যাং উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে ব'লে আশা করা যায়।

#### হুঞ্জ সর<রাহ %

কলিকাতার বিশুদ্ধ তৃথ সরবরাহের জন্ম হরিণঘাটায় ৫,০০০ তৃথ্বতী গ্রাদি পশু রাখা হয়েছে এবং দিতীয় পরিক্রনার শেষে প্রতাহ ১ লক্ষ লিটার তথ উৎপাদন, সংগ্রহ, শোধন এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। বৃহত্তর কলিকাতার দৈনিক ৫,০০০ মণ তৃথ সরবরাহ করবার জন্ম বেলগাছিয়ায় একটি কেন্দ্রীয় গো-মহিষ পালন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

#### রান্ডাঘাট ও শরিবহণ ঃ

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময়ে পশ্চিমবাঙ্লায় ১,১৮১
মাইল সরকারী পাকা রাস্তা, জেলাবোর্ডগুলির পরিচালনাধীনে ২,০৭৯ মাইল পাকা রাস্তা ও ১৫,৮৯০ মাইল কাচা
রাস্তা ও মিউনিসিপাালিটিগুলির অধীনে ২,৩০০ মাইল
পাকা রাস্তা ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদে
পুরাতন রাস্তাগুলির উন্নয়ন এবং বছরে সেতু সমেত প্রায়
১৫০ মাইল নতুন রাস্তা তৈরী করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ১৯৫০--৫১ সালে পশ্চিম-বাঙ্লায় ৯৭,৫০০ মাইল পাকা রাস্তা ও ১৫১,০০০ মাইল কাচা রাস্তা ছিল। ১৯৬০--৬১ সালে পাকা রাস্তার মোট মাপ দাঁড়ায় ১,৪৪,০০০ মাইল এবং কাঁচা রাস্তার মোট মাপ দাঁড়ায় ২৫০,০০০ মাইলেরও কেনী।

#### সমষ্টি উল্লয়ন গ্ৰ

সারা দেশটিকে বিভিন্ন রকে ভাগ করে নিয়ে প্রতি রকের অধিবাসিরা নিজ চেষ্টার রকের ছোটখাট উন্নয়নমূলক কাজগুলি করবেন সেই উদ্দেশ্যে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর
শুভ জন্মদিন, ১৯১২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে মাত্র
৮টি রক নিয়ে এই উন্নয়ন ক্রান্ধ শুক্র হয়। রকের সংখ্যা
ব্রন্ধি পেয়ে বর্তমানে দাভিয়েছে ২৫১টিতে

#### 20年7年2

শাসন বিকেন্দ্রীভূত করবার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে সারা পশ্চিমবাঙ্লার গ্রামাঞ্চলে ২০,০০০ গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৩,৩০০ অঞ্চল পঞ্চা-য়েত গঠন করার সঙ্কল গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৯—-৬০ সালে ৪৭টি উন্নয়ন রকে ৩,০২২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৪৬৯টি অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। পঞ্চায়েত গঠনের কাজ তৃতীয় পরিকল্পনায় ফ্রন্ড অগ্রসর হচ্ছে।

#### কলিকাভা মেট্রোপলিটান সংস্থা \$

কলিকাতা নগরীর আশেপাশে বহুশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠাতে এবং কলিকাতার জনসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কলিকাতাবাসীকে দৈনিক জীবনে নানা সমস্তার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পানীর জলের ব্যবস্থা, জলনিকাশী ব্যবস্থা, বাসগৃহ সমস্তা প্রভৃতি কলিকাতাবাসীকে কয়েকবছর ধরে নিপীড়িত করছে। এই সমস্তার সমাধান করবার জন্য সরকার কলিকাতার জন্য একটি ব্যাপক উল্লয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে মনস্থ করেন এবং কলিকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংস্থাটি সেই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে।



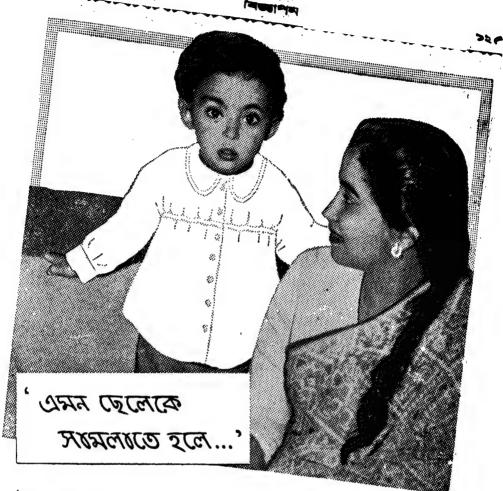

এমন ছেলেকে সামলাতে হলে আপনার কাজের আর অন্ত त्म हे ···! विश्वम करत (ছिल्लामसमत यिन क्रिकार त्रीचाउ ठान, जा हान काथ के काठा जारजा लाशह बारह ।' 'माननाहेटि काठि, छाई तरक ! छा (भारत छेठि माननाहेटित দেদার ফেনায় কাচাটা খুবই সহক বলে। কেবল এমন খাঁটি শ্বানেই এত ভাল কাপড় কাচা যায় আর তাও কোন कह ना करता,

 वह माहे, स्थंडिंगः मार्विहे, नेन्ना वितीत वीमडी अग्राम अग्रानि वरतन, 'कांशक काठांत्र मानलाइरहेत मरका कर जान मारान बांड इव ना।"

# मतला के कि स्वार हार तहा है।

S. 31-X52 BG



रिन्द्रान निভाবের তৈরী



## স্ত্রীণাং চরিত্রম্

মিদেস্ গোয়েল্

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

( & )

'প্রত্যেক নারীকে বিয়ে করতে হবে। তার আর অহ্য গতি নেই। এমন পুরুষকে তার আলিঙ্গন করতে হবে রাকে সে লাথি মারতেও ঘুণা বোধ করে। তাকে সারা-দীবন জৈব অত্যাচার দহু করতে হবে, উন্মাদ, মাতাল, রা নির্বোধ স্বামীর পায়ের তলায়। সে যে নারী, স্বামীর নির্বিচার অধিকারের বিরুদ্ধে মাণা তুলে দাঁড়াতে পারে না সে। তোমার সমাজ আমার সমাজ তার সে বর্বর অধি-চারকে বিবাহমন্ত্র দ্বারা পবিত্র করে রেখেছে। সমাজ চাখ খোলা রেখে দেখছে এ সকল আইনসম্বত রাশবিক অত্যাচার।" বলেই তাকালেন, মিসেদ্ রজ, পাঞ্চালী ও সঞ্জয়ের চোখের দিকে। যদিও হিলা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর লক্ষ্য করে বলেন ন, তরু পাঞ্চালী মনে করল মহিলা তাদের প্রতি লক্ষ্য চরেই একথা বলছেন। একটু নম্র প্রতিবাদ করে সে লল. "আমাদের অবস্থা কিন্তু তেমন নয়।"

"না, না, তোমাদের কথা বলছি না, সারা পৃথিবীর ীজাতির তুর্ভাগ্যের কথা বলছি", বলে আশ্বাস দিলেন ইমেস্ রিজ।

মিদেস্ রিজ পাঞ্চালীদের বাড়ীওয়ালী। একটা ফ্লাট ভাড়া নিয়ে আছে তাঁর বাড়ীর। মিদেস্ রিজ তাঁর বাড়ীতে একা থাকেন। তাঁর স্বামী একটি অল্পবয়দী মেয়েকে নিয়ে টেক্সাদেপালিয়ে গিয়েছে। বাড়ীর অন্ত চারটি ফ্ল্যাট্ তিনি চারজন তরুণীকে ভাড়া দিয়েছেন। অবশ্য তারা সকলেই অফিসে কাজ করে। প্রত্যেক ফ্ল্যাটে একখানা করে শোবার ঘর, চানের ধর, রান্না ঘর। এক ফ্র্যাটে থাকেন বাড়ী ওয়ালী নিজে। মিসেশ্ রিজ-এর স্বামী তার এই স্থন্দর বাড়ীর লোভেই তাকে বিয়ে করেছিলেন। মিদেস্ রিজ তাঁকে, পালিয়ে যাবার আগে, একথা প্রত্যহ কমপক্ষে দশবার করে গুনিয়েছেন। সে-কথাটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্মেই যেন মিঃ রিজ কুড়ি বছরের স্বন্দরী তক্রণী নেলীকে নিয়ে টেক্সাসে পালিয়েছেন। স্বামীর মধ্যে যত দোধ তিনি দেখেছেন সমস্ত পুরুষ জাতির মধ্যে তিনি আজ তা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু পাঞ্চালীর স্বামী সঞ্জয়ের প্রতি কেমন থেন একটা স্নেহ জন্মে গিয়েছে। তিনি তার খুব প্রশংসা করেন। ফলতঃ তার ছয় ফ্লাটের বাড়ীতে দেই একা পুরুষ, আর বাকী ছয়জন নারা; যথা পাঞ্চালী, বাড়ীওয়ালী মিসেদ্ রিজ, আর চারজন ভাড়াটিয়া, ইসাবেল, ডোরা, অ্যানা ও লিলিয়ান্। মিসেস্ রিজ কোন পুরুষকে বা পুরুষের সঙ্গে যুক্ত এমন কোন

মেয়েকে ভাড়া দিতে রাজী নন। ব্যতিক্রম হয়েছে গুরু সঞ্জয়ের বেপাতেই। কিন্তু ফ্লাট ভাড়া দেওয়া হয়েছে পাঞ্চালীর নামেই।

বাড়ী ওয়ালীর বয়দ হয়েছে বেশ। ৪৫ থেকে পঞ্চাশের
মধ্যে। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর চমৎকার। দেহের আর স্বাস্থ্যের
চর্চাতেই তাঁর দিন কাটুট। আর বাকি সময়টুকুতে
তিনি বাড়ীর অধিবাসীদের তত্ত্বাবধানেই বাস্ত থাকেন।
প্রতাহ তিনি পাঁচটি ভাড়াটিয়া মেয়ের থবর নেন, আর
নেন সঞ্জয়ের—তার পড়াশোনা কতদূর এগোচ্ছে, শিক্ষাসংক্রান্ত ডিপ্লোমা পেলে কি করবে ভারতে গিয়ে
—এসকল থবর তিনি প্রায়্যই নেন —উৎসাহ দেন। সেদিন
তিনি রাত্রের থাবার থেয়ে শ্লিপিং গাউন গায়ে জড়িয়ে
সঞ্জয়দের থবর নিতে এলেন।

সঞ্জয়েক তার খুব ভাল লেগেছে। তার কারণ সে
পড়া শোনা নিয়েই পাকে। পাঞ্চালীর সঙ্গ ছাড়া কোথাও
বেড়াতেও যাচ্ছে না, অন্ত কোন নারীর সঙ্গে একট আলাপও
স্বমাতে সে পারে না, যদি পাঞ্চালী উৎসাহ না দেয়।
পাঞ্চালীর দৃষ্টিতে বাড়ী ওয়ালী বুড়ী হয়েগেছে, তাই সঞ্জয়ের
সঙ্গে মিসেস্ রিজের আলাপ-আলোচনা স্বমতে দিতে সে
আপত্তি করে নি। এমন কি সঞ্জয়েক তাঁর তথাবধানে
রেখে সে পারিস, বার্লিন, স্থই স্লারলাণেও বেড়াতে চলে
গিয়েছে ইসাবেল, ডোরা, অ্যানা কিংবা লিলিয়ান্ও তাদের
পুক্ষববন্ধর সঙ্গে।

মিসেদ্ রিজ কিন্তু ইসাবেল বা ডোরা বা অন্ত কারো পুক্ষবন্ধদের দেখতে পারেন না। পুক্ষজাতের প্রতি তার একটা সাংঘাতিক বিষেষ। তিনি সময় পেলেই সঙ্গরের পড়ার টেবিলে এসে বসেন, আর গল্প করেন লণ্ডনের পুক্ষজাতের নৃশংসতার। সঞ্জয় অত্যধিক সহাহ্যভিতি দিয়ে গুনে যায়, যেন সে পুক্ষজাতির কেউ নয়। মিসের রিজ বলেন "জানো আমার বাড়ীর চারটি মেয়ের ছংখের কথা। ইসাবেল, ডোরা, আনা তিনজনেরই বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু জান কী সাংঘাতিক স্বামীর হাতে ওরা পড়েছিল? অন্ত মেয়ের পেছনে স্বামীগুলি ঘুরে বেড়াত, আর মেয়েগুলি অফিসে চাকুরী করে খেটে মরত। এখনো করে তবে এখন তো মাতাল, জুয়াপ্রিয়, ভ্রষ্ট স্বামীগুলির জন্তো নয়। লিলিয়ানের বিয়ে হয় নি। দেখেত মেয়েটি কত

স্বন্ধরী। টমাস্ কৃক্ সিপিং কোম্পানীতে হোষ্টেসের কাজ করে সে। কতবার তাকে বলেছি পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে এমন ঘুরে বেড়াবি না—সম্দ্রের ধারে, হোটেলে রেষ্টুরেষ্টে, তাই ঘা থেল ঠিক। আমার বাড়ীর একটা তুর্গম হবে তাই আমি কত চেষ্টা করে গোপনে ডাক্তারদের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করেছি। কিন্তু যেই-সেই। আমার কথা কে শোনে, আবার পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার এই ফরাসী ছেলেটা তার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বাইকে নিয়ে বেরিয়েছে। এমন কি তোমার পাঞ্চালী-কেন্ড নিয়ে গেছে।"

ইঙ্গিতটাতে বড লজ্জিত বোধ করল সঞ্জয়। "আমি-আমি" করে কি বলতে যাচ্ছিল। মিদেস রিজ তাকে কেমন একটা সাভনা দিলেন, বললেন, "তার জ্ঞো তোমার ভাবনা করার কিছু নেই। বড় চালাক মেয়ে সে।" তারপর সঞ্জার মন অন্ত বিষয়ে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বললেন, "একটা কথা কি জানো ? মেয়েদের অফিসে বা ক্রেথানায় কাজ করা আমি মোটেই পছন্দ করিনা। কারণ কঠিন পরিশ্রমে মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। মাতৃত্বের গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তার থাকে না। **মাতৃত্ব** তার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক পাপ। সন্তানদেরও মঙ্গল হয় না। জানো, লণ্ডনের এক কার্থানায় ৭৭টি মেয়ে নিয়ে একবার প্রীক্ষা করা হয়েছিল—তাতে দেখা গেল, তাদের মধ্যে ৯টি গ্রহণাত হয়েছে, 18 ০টি সন্তান জন্মের পরে মারা গেছে।"....তারপর একট থেমে ভেবে কি মেয়েদের পক্ষে মাতত্বের গৌরবের চেয়ে গৌরবের কিছু নেই। জানো Lady Emile Lutvens কি বলেছেন ? তিনি বলেন "Motherhood is a vocation by itself, and one of the highest in the world।" কিন্তু তুক্কতকারী পুরুষ নারীকে সেই গোরবের আসন থেকে বিচাত করছে। তার মহিমাময় প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করছে নিজেদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে।"

একটা আকস্মিক উন্নাদনা দেখা গেল মিসেস্ রিজের চোখে-মুখে। সে কি বাংসল্য রসের না অন্ত কিছুর—সঞ্জয় তা বুঝতে পারল না। হঠাং তিনি চেয়ার ছেড়ে উর্চে এগিয়ে গেলেন সঞ্যের দিকে। সে বিছানায় বসে বই হাতে

করে মিদেদ রিজের গল শুনছিল। কেমন চকিত হল · সে।- মিদেদ রিজ গ্রুগ্র ক্রমন যেন ক্লেছের আবেণে একহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলেন, আর এক-হাতে নিবিয়ে দিলেন আলো। অবশ হয়ে পড়ল সঞ্য়।

ধবণের সৌথিন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী রচনার বিচিত্র-পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ জানিয়ে রাখছি।



উপরের ছবিতে কাপড়ের কাক্র-শিল্পের সৌখিন অথচ নিতা-প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদভোজী 'Lady-Bug' বা 'লাল-পোকার' ছাঁদে রচিত, অভিনব-ধরণের একটি আলপিন-রাথবার 'পিন-কুশ্রনের' ( Pin-cushion ) নমুনা দেওয়া হলো। এ-ধরণের 'পিন-কুখন' তৈরীর জন্ম, প্রয়োজন-মতো মাপের ও রঙের কয়েকটি টুকরো পাত্লা 'ফেন্ট' (Felt) বা মোট। 'ফ্ল্যানেল' (Flannel) কিন্তা পুরু খদর-জাতীয় কাপড় ব্যবহার করবেন। এ-ধরণের 'পিন্-कुणन्' टिजीत ज्ञा मत्रकात-कारमा वा गाए-वामामी. আর লাল কিম্বা গাঢ়-কমলা রঙের ছু'টুকরো কাপড়… কালো বা গাঢ়-বাদামী রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে উপরের নকার ছাঁদে ঐ 'লাল-পোকার' দেহ এবং লাল কিম্বা গাঢ়-কমলা রঙের টকরোটি দিয়ে তৈরী হবে পোকার দেহের হু'পাশের ডানা ছুট। ছু'রঙের এই ছুট কাপড়ের টুকরো থেকে স্থগুভাবে ছাঁট-কাট করে কিভাবে ঐ 'লাল-পোকার' দেহ আর ডানা ছ্'থানি রচিত হবে, গোড়াতেই তার হদিশ দিয়ে রাখি।





# কাপড়ের কারু-শিষ্প

#### রুচিরা দেবী

ে, কাগজের তৈরী সৌখিন-স্থন্তর আর নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা রকমের বিচিত্র কাকশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা ইতি-পর্বেই আলোচনা করেছি ... এবারে বলছি, রঙ-বেরঙের স্তী, পশমী আর রেশমী কাপড়ের ছোট-বড় টকরো দিয়ে বিভিন্ন ধরণের যে সব অভিনব শিল্প-সামগ্রী বানানো ষায়—তারই কথা। রঙীন-কাপড়ের টুকরো দিয়ে অপরূপ 'সৌন্দর্যামণ্ডিত নানা ধরণের এ সব কারুশিল্প-সামগ্রী त्रहमांत्र फरल, आभारतत रमर्भत शृङ्ख-घरतत रभरशरम्त ७४ ষে সংসারের দৈনন্দিন-কাজকর্মের অবসরে নিরল্স-চিত্ত-বিনোদনের স্থযোগ মিলবে, তাই নয়—স্থল্দর-পরিপাটি জালে নিজেদের গৃহ-সজ্জা আর সামাজিক উৎসব-অমুষ্ঠানে তাঁদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের অল্প-থরচে নিজেদের হাতে-গড়া বছবিধ বিচিত্র উপহার-উপঢ়োকন দেবারও স্থবিধা হবে অনেকথানি। অথচ, কাপড়ের টুকরো দিয়ে এ সব অভিনব শিল্প-সামগ্রী তৈরী করা এমন কিছু বায়সাধ্য বা পরিশ্রম-সাপেক্ষ ব্যাপার নয়…একটু চেষ্টা করলেই, এ-ধরণের সৌথিন এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত তারা বাড়ীতে বদেই নিজেদের হাতে গড়ে তুলতে পারবেন। তাই আপাতত:, কাপড়ের কার্ক-শিল্পের কয়েকটি বিভিন্ন

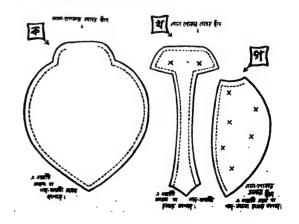

উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি-ছাদে 'লাল-পোকার' দেহ আর হ'পাশের ডানা ত'থানির জন্য পছন্দমতো কালো বা গাঢ-বাদামী এবং লাল কিম্বা গাঢ়-কমলা রঙের কাপড়ের টুকরোগুলি যথাযথ-আকারে ছাটাই করা দরকার। তবে এ সব কাপডের টকরোগুলিকে সরাসরি ছাঁটাই না করাই ভালো। কারণ. কাপড়ের টুকরোগুলিকে সরাসরি বিভিন্ন আকারে ছাঁট-কাটের সময়, মাপের বেহিসাব বা কাজের ভুল-ক্রটি घটल, रम भन्म, रमाधवारना मुक्किन হয়ে मांखारन। करन, কারুশিল্প-সামগ্রীর চেহারা ও নিখঁত-ছাদের হবে না – বেরাড়া দেখাবে এবং প্রদা থরচ করে কেনা কাপডের টকরোগুলিও অনর্থক নষ্ট হবে। তাই এ কাজের সময়, গোড়াতেই উপরের २नः নমুনাত্মারে 'ক', 'থ' আর 'গ' চিহ্নিত, অর্থাৎ ঐ 'লাল পোকার' দেহ (১ এবং ২) ও ডানার বিভিন্ন অংশের কাঠামোর ছাদে, শাদা-কাগজের বুকে পেন্সিলের রেখা টেনে প্রত্যেকটি টুকরোর 'থশড়া-প্রতিলিপি' ( Pattern ) আলাদা-আলাদাভাবে এঁকে নিয়ে, সেগুলিকে একের পর এক বিভিন্ন-রঙের কাপড়ের টুকরোর উপরে স্বষ্ঠভাবে 'ছকে' বা 'ট্রেসিং' ( Tracing ) করে ফেলেন, তাহলে হর্ভোগ-ছন্টিস্থা-লোকসানের আর অনাবশুক থাকবে না।

এমনিভাবে কাপড়ের টুকরোগুলির উপরে নিথুঁতভাবে 'লাল-পোকার' ঐ দেহ ( ১ এবং ২ ) আর জানা তু'থানির বিভিন্ন 'থশড়া-প্রতিলিপি' 'ট্রেসিং' করে নেবার পর, ধারালো কাঁচির সাহায্যে কাপড়ের টুকরোগুলিকে ষ্থাষ্থভাদে ভেঁটে নেবেন—তাহলেই দেগুলি সেলাই করে একত্রে জোড়া দেবার কাজের উপযোগী হবে।

এবারে স্থালাল-স্থালালা রঙের এবং বিভিন্ন, স্থাকারের কাপড়ের টুকরোগুলিকে একত্রে মিলিয়ে দেলাই করে ছুড়ে



নেবার পালা। এ কাজের সময়, গোড়াতেই পাশের 'এক নম্বর' ছবির ধরণে, 'গ'-চিহ্নিত অংশের অর্থাৎ 'লাল-পোকার' হ'থানি ডানার জন্ম ই টাই-করা কাপড়ের টুকরো ছটির বাইরের কিনারার ছই প্রান্তে প্রায় हুঁ 'ইঞ্চি জায়গা পরিপাটিভাবে মৃড়ে ছুঁচ-ফ্তোর 'কাচা-দেলাই' (Basting) দিয়ে টেঁকে নিন। এবারে এই ডানা ছ'থানির সঙ্গে 'থ'-চিহ্নিত অংশ অর্থাৎ 'লাল-পোকার' দেহের ২য়-ভাগের প্রায় হুঁ ইঞ্চি কিনারা-বরাবর-জায়গা পরিপাটিভাবে মিলিয়ে, এ ছটি বিভিন্ন-বর্ণের কাপড়ের টুকরোকে 'কাচা-দেলাই দিয়ে টেঁকে ফেলুন। এমনিভাবে 'লাল-পোকার' দেহের সামনের অর্থাৎ বুকের দিকটি রচিত হয়ে যাবার পর্ব, 'ক'-চিহ্নিত অংশের অর্থাৎ দেহের ১ম-ভাগ বা পিঠের



দিকের জন্ম ছাটাই-করা কাপড়ের টুকরোটকে পাশের 'ত্ই-নম্বর' ছবির ভঙ্গীতে দেহের স্থম্থ-ভাগের কাপড়ের সঙ্গে আগাগোড়া সমানভাবে মিলিয়ে, ভালো করে সেলাই দিয়ে একত্রে জোড়া লাগান। তবে 'লাল-পোকার' মাথার দিকে অর্থা২ কাপড়ের টুকরো ছটির উপরভাগ সেলাই করবেন না—সেটুকু বাদ রাখতে হবে।

অতঃপর পাশের 'তিন-নম্বর' ছবিতে যেমন দেখানো



হয়েছে, ঠিক তেমনি-ভঙ্গীতে সদ্ম সেলাই করা 'লাল-পোকার' ডানা-সমেত দেহাংশের ঐ বিচিত্র 'ঠোঙাটির' মধ্যে বেশ ঠেশে খানিকটা পরিস্কার তুলো (Cotton) বা কাঠের গুঁড়ো (Sswdust) ভরে দিন। ঠোঙাটি প্রয়োজনমতো ভরাট হবার পর, গাঢ়-কমলা রঙের সক্ষ একটি রেশমীফিতা (Narrow Si k Rib on) দিয়ে 'লাল-পোকার'
ভূঁড় রচনা করে, দেটিকে ঐ তুলো বা কাঠের গুঁড়ো ভর।
ঠোঙার মুথে খ্থাখথভাবে বসিয়ে দিন। এবারে ঐ ফিতাবসানো ভরাট-ঠোঙাটির মুথে ছূঁচ-স্তোর সেলাই দিয়ে
কম্ম করে দিন--পাশের 'চার্-নম্বর' ছবিতে যেমন দেখানো
হয়েছে. ঠিক তেমনিভাবে। তাহলেই কাপড়ের কার্জ-



শিল্পের বিচিত্র 'পিন্-কুশান্' রচনার কাজ শেষ হবে।

এখন রঙিন কাপড়ের তৈরী অভিনব এই 'পিন্কুখ্যনটি' যে কোনো প্রিয়জনকে উপহার দেবেন তিনিই
খুশী হবেন।

বারান্তরে, এ ধরণের আরো কয়েকটি স্থলর-স্থলর কাঞ্শিল্প-সামগ্রী রচনার কথা জানাবার ইচ্ছা রইলো। শিল্পের কাজ করে টেবিল-ক্লথের বুকে ফুটিয়ে তুলতে হলে, ভালো 'লিনেন' (Linen) বা 'থদ্দর' জাতীয় কাপড় বাবহার করতে হবে। খুব মিহি-মোলায়েম বা রেশমী কাপড়ের চেয়ে 'থদ্দর' বা 'লিনেন' জাতীর মোটা-থশথশে কাপড়েই রঙীন স্তো দিয়ে এমব্রয়ভারী করা এই নক্সাদার স্থচী-শিল্পের কাজটি ঢের বেশী স্থন্দর দেখাবে।

পছন্দমতো কাপড় সংগ্রহ হ্বার পর, গোড়াতেই উপরের ঐ নক্সটিকে প্রয়োজনাস্ক্রপ-আকারে পরিদ্ধার একথানা কাগজে পরিপাটিভাবে এঁকে নিতে হবে। এমনিভাবে পদ্মত্বল ও পাতাগুলির নক্সা নিখুঁতভাবে এঁকে নিয়ে, সচিত্র-কাগজ্ঞথানির নীচে এক টুকরো 'কার্ব্বন-পেপার' (Carbon-paper) পেতে সেলাইয়ের কাপড়টির মাঝখানে ঐ নক্সার প্রতিলিপি 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নিন।

নক্সাটিকে আগাগোড়া 'ট্রেসিং' করে নেবার পর রঙীন স্থতো দিয়ে কাপড়ের উপরে এমব্রয়ভারী কাজ করতে হবে। এমব্রয়ভারী-কাজের জন্ত 'তিন-তারের, (3 Strands of Cotton-threads) স্থতো ব্যবহার করবেন। এমব্রয়ভারীর সময় কাপড়ের যে সব অংশে (অর্থাং, উপরের নক্সার 'ক'-চিহ্নিত স্থানগুলি) 'বটন-হোলের' (Buttonhole) কাজ বা 'গ্রু-রচনা' করতে হবে, সেই সব জারগায় একসারি 'রাণিং-ষ্টিচ' (Running Stitch) বা 'কাচা-দেলাই' দিয়ে রাথন।

## নক্সাদার টেবিল-ক্লথ স্থনীরা মুখোপাধ্যায়

এবারে একটি নত্ন-ধরণের স্থানর
নক্ষাদার টেবিল- ক্লথ সেলাইয়ের কথা
বলছি। এ ধরণের টেবিল-ক্লথ তৈরীর
জন্ম বেশ পরিপাটি ও নিখ্তভাবে স্ফীশিল্পের কাজ করতে হবে এবং এ কাজ
এমন কিছু ছংসাধা- কঠিনও নয়।

উপরে করেকটি পদ্মপাতার মাঝে ফুটস্ত পদ্মফ্লের যে বিচিত্র নক্ষাটি দেখানো রয়েছে, দেটিকে যথাষণভাবে স্চী-



পদ্মফুলের মাঝখানে প্রাণের গোলাকার অংশটিকে সোনালী কিম্বা হালকা-হলদে রঙের স্থতো দিয়ে 'বটন-হোল' সেলাই ( Buttonhole stitch ) করুন। এবারে পরাগের ঐ গোলাকার-অংশটির মাঝে মাঝে মানানসই-ভাবে সোনালী অথবা হালকা-হলদে রঙের ফুতোর সাহাযো 'ফ্রেঞ্ব-নট' (French Knots) সেলাই দিয়ে কয়েকটি 'বিন্দু' এবং দেগুলির মাঝে মাঝে স্বুজ-রঙের স্তুতোয় কোড় তুলে 'চেন-ষ্টিচ' ( Chair-Stich ) পদ্ধতিতে আরো কয়েকটি এলোমেলো-ছাদে ইতস্ততভাবে ছডানে। 'বিন্দ' রচনা করবেন। এ কাজের পর, পদোর পরাগের ঐ গোলাকার-চাকতির বাইরের দিকে সোনালী বা হালকা-হলদে রঙের স্থতোর 'রাণিং ষ্টিচ' Running Stitch সেলাই দিয়ে ছোট-ছোট আরো কয়েকটি 'আইলেট-ছোল' (Small Eyele'-Holes) অৰ্থাং 'বিন্দুর মতো গর্ভ-চিষ্কু' রচনা করে, দেওলিকে ধারালো ছুরি (Stiletto ) অথবা কাঁচির সাহায়েয়ে কেটে নিথুঁত-ছাদে 'ফুটো' ( Buttonhole ) বানিয়ে নেবেন। এবারে এই সব 'ফুটোর' কিনারাগুলি সোনালী অথবা হালকা-হলদে রঙের ফতোর দাহায়ে পরিপাটভাবে দেলাই করবেন। পদায়লের পাপডিগুলি শাদা-রছের স্তো मिर्य 'বটনহোল ষ্টিচ' (Buttonhole-Stitch) পদ্ধতিতে সেশাই করতে ২বে। পদ্মপাতাগুলি রচন। করতে হবে—সবজ রঙের ফুডোয় এবং 'বটনহোল' দেলাই দিয়ে। ফুলের-কোরক আর কচি-পাতা দেলাই করতে হবে 'বটনহোল' পদ্ধতিতে ... তবে ফুলের কোরকের জন্ম নেবেন সাদা-রঙের ফতো, আর কচি-পাতার জন্ম দরকার—সনুজ রঙের স্থতে।।

এমনিভাবে প্রফুল ও পাতার নক্সাটি আগাগোড়া এমবয়ডারী হয়ে যাবার পর, সেলাইয়ের কাপড়টিকে অল্প-ভিজা অপর একটি পরিস্কার কাপড়ের উপরে সমানভাবে বিছিয়ে রেখে 'ইস্ত্রি' (Ironing) করে নেবেন। তারপর ধারালো একথানি কাঁচির সাহাযোে এমব্রয়ডারী-করা নক্সার বাইরের বাড়তি-কাপড়টুকু পরিপাটিভাবে ছেঁটে বাদ দিয়ে নিলেই, পদ্মফুল আর পাতার আকারে: বিচিত্র নক্সাদার টেবিল্-ক্রথ সেলাইয়ের কাজ শেষ হবে।



#### স্থারা হালদার

আমাদের দেশে অনেকেই আজকাল পাঞ্চারী থাবার-দাবার বেশ পছনদ করেন তাই, এবারে ভারতের উত্তরাঞ্জারের বিশেষ জনপ্রিয় ছটি উপাদের পাঞ্চারী-রাল্লার কথা জানাচ্ছি। এ সব থাবার শুধু যে বিচিত্র অভিনব তাই নয়, থেতেও বেশ স্বস্থাত্ আর মুথরোচক। এ ছটি পাঞ্চারী থাবারের মধ্যে—প্রথমটি হলো, নিরামিধ-রাল্লা আর বিতীয়টি হলো, আমিধ-রালা। গোড়াতেই নিরামিধ-রাল্লাটির কথা বলি।

পাজাব-অঞ্লের অভিনব এই 'শুখা-ডাল' থাবারটি রালার জন্ম যে সব উপকরণ প্রয়োজন, প্রথমেই তার একটা মোটাম্টি ফর্ফ দিচ্ছি। অর্থাং, এ রালার জন্ম চাই—এক পোয়া কড়াইয়ের ডাল, এক ছটাক কুচোনো পেয়াজ, কিছু ধনে পাতা, এক ছটাক ঘি, এক ছটাক জিরে-ভাজার ওঁড়ো, আধ চায়ের-চামচ লহার ওঁড়ো, অল্প একট গ্রম-মশলার গুঁড়ো আর থানিকটা গুঁড়ো-জন।

এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, রায়ার কাজ স্থক্ষ করতে হবে। রায়ার সময়, পরিদ্ধার একটি হাঁড়ি বা ডেক্চিতে কড়াইয়ের ডাল চেলে, তার সঙ্গে আক্ষাজমতো জল মার মন মিশিয়ে, উনানের মাচে রন্ধন-পাত্রটিকে চাপিয়ে, ডালটুক স্থাসিদ্ধ করে নিন। তবে ডালের পাত্রে এমন পরিমাণে জল মেশাবেন যে ডালটুকু স্থাসিদ্ধ হয়ে যাবার পর, তাতে যেন এতটুকু জল না থাকে—আগা-গোড়া বেশ শুকনো ঝরঝারে ধরণের হয়।

এভাবে কড়াইয়ের ডাল বেশ স্থাসিদ্ধ-ঝর্ঝরে হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডালের পাত্রটিকে উনানের উপর থেকে নামিয়ে রেথে, অন্য একটি রন্ধন-পাত্রে থি চাপিয়ে সেই খিয়ে পেয়াজের-কুচোগুলিকে বেশ বাদামী-বঙীন করে ভালোভাবে ভেজে নিন। পেয়াজের কুচোগুলি আগাগোড়া দিয়ে ভাজা হলে, রন্ধন পাত্রে এবার ঐ ইতিপূর্বে স্থানিদ্ধ কড়াইয়ের ভাল ঢেলে দিন। তারপর হাতা বা খুন্তী দিয়ে রন্ধন-পাত্রের ভাল আর পেয়াজের কুটোকে অল্পকণ ভালোকরে নেড়েটেড়ে নিয়ে কিছু ধনেপাতা মিশিয়ে দিন। এবারে উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটি নামিয়ে রেথে, ধাবারটিতে আলোজমতো খানিকটা লন্ধার ওঁড়ো, গরমন্দলা আর জিরে-ভাজার ওঁড়ো ছড়িয়ে দিলেই অভিনব 'শুথা-ভাল' পাঞ্জাবী খাবারটি পাতে পরিবেষণের উপযোগী হয়ে উঠবে।

শ্ৰাৰী 'গেন্ত কালিয়া' ৪

এটি হলো পাঞ্চাব অঞ্চলের বিচিত্র-রসনাতৃপ্তিকর এক-ধরণের আমিষ-থাবার। এ থাবারটি রাশ্লার জন্য উপকরণ চাই—একদের ভালো মাংস, একপোয়া টোম্যাটো, একপোয়া পিয়াজ, কয়েক টুকরো আদা, একটি রস্থন, কিছু ধনেপাতা, তিন ছটাক ঘি, থানিকটা গ্রুঁড়ো-মূন, তুই চায়ের চামচ ধনে গুঁড়ো, তুই চায়ের চামচ হলুদের গুঁড়ো, মার এক চায়ের চামচ গ্রম-মশলার গুঁড়ো।

় উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, মাংসের টুকরোগুলিকে গ্রিষার্ জলে পরিপাটিভাবে ধুয়ে সাফ্ করে নিন। তার-শর আদা, পেঁয়াজ আর রস্কন ভালো করে বেটে নেবেন।

এ কাজ দেরে, উনানের আঁচে হাড়ি বা ডেকচি চাপিয়ে পেয়াজ-আদা-রস্থনবাটাটুকু বেশ করে থিয়ে ভেজে ফেলন। এগুলি ভেঞ্চে নেবার পর, রন্ধন-পাত্রে মাংসের টুকরো, টোম্যাটো আর আন্দাঙ্গমতো পরিমাণে ধনে-হল্দ-লন্ধার গুঁড়ো ও মুন মিশিয়ে হাতা বা খুস্তীর সাহাযো থানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে মাংসটিকে বেশ ভালো করে 'কষে' নিন। মাংদের টুকরোগুলি স্বষ্ঠভাবে 'কষা' হলে, রন্ধন-পাত্রে অল্প একট গ্রম-জল ঢেলে হাড়ি বা ডেকচির মুথে ঢাকা চাপা দিয়ে, রান্নাটিকে কিছুক্ষণ উনানের নরম-আচে বিসিয়ে রেখে স্থাসিদ্ধ করে নিন। এমনিভাবে মাংসের টকরোগুলি আগাগোড়া স্থসিদ্ধ হবার পর, কিছু ধনেপাতার কুচি আর আন্দাজমতো গ্রম-মশলা মিশিয়ে, রানাটিকে অল্পকণ উনানের আঁচে ফুটিয়ে নেবেন। তাহলেই, পাঞ্চাবী 'গোস্ত-কালিয়া' রান্নার কাজ শেষ হবে। এবারে উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে রেখে, আত্মীয়-বন্ধ-বান্ধব আর অতিথি-অভ্যাগতদের পাতে সাদরে বিচিত্র উপাদেয়-এই উত্তর-ভারতীয় আমিষ-থাবারটি পরিবেষণের বাবস্থা করুন।

পরের মাসে, এ-ধরণের আরো কয়েকটি জনপ্রিয় ভারতীয় খাবার-রান্নার বিষয়ে আলোচনা করবার বাসন। রইলো।

# নিমএর তুলনা নেই



সুস্থ মাটা ও মুক্তোর মত উজ্জ্বল গাত ওঁর সৌন্দর্যে এনেছে দীপ্তি।

কেন-না উনিও জানেন যে নিমের অনক্যসাধারণ ভেষজ গুণের সঙ্গে আধুনিক দস্তবিজ্ঞানের সকল হিতকর ঔষধাদির এক আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটেছে 'নিম টুথ পেষ্ট'-এ। মাটার পক্ষে অস্বস্তিকর 'টার্টার' নিরোধক এবং দস্কক্ষয়কারী জীবাণুধ্বংসে অধিকতর সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন এই টুথ পেষ্ট মুখের তুর্গন্ধও নিংশেষে দূর করে।

लिये प्रथ रम्ह

कानकां कि कि कि कि कि कि कि कि



পত্র নিধনে নিষের উপকারিতা সব্**বী**র পুত্তিকা সাঠানো হয়।

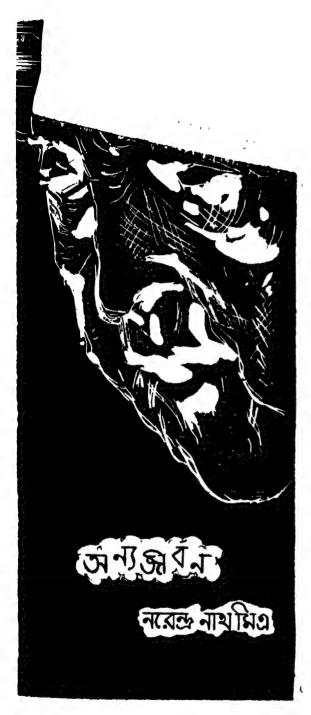

খোঁশা ভেনটা ছোট একটি খালের মত রাস্তার এপ্রাস্ত ও-প্রান্তে চলে গেছে। পাড়ার ষত নোংরা জলের কুলুকুলু-নাম, ভেনের পাড়ে দাঁড়ালে সব সময় শোনা যায়। বৃষ্টি হলে বিবর্ণ হুর্গন্ধ জল উপচে—নানারকমের শব্দের স্তবক পোটলা-পুঁটলি ভেদে থায়। আবার কাগন্ধের নৌকাও মাঝে মাঝে ভাদে। বৃষ্টি না হলেও জল থাকে। কথনো চুঁইয়ে-চুঁইয়ে আসে। কথনো বা হাটুজলও হয়। কুলদাবারু বলেন 'পাতালের ভোগবতী'।

ডেনের পিছনে বোয়াক্ষওরালা একটি জীর্ণ বাড়ি। সামনের দিকে তার জানলা দরজা দব সময় বন্ধ থাকে। কিন্তু রোয়াকটিতে বসতে কোন বাধা নেই। পাডার তিন বুড়ো এখানে এসে অবাধে আড্ডা সমান। আরো অনেকে আসেন। কিন্তু তিনজনই রেওলার সদস্য। সবাই চলে গেলেও রাত আটটা পর্যন্ত ওঁরা এখানে বৃদ্ধে থাকেন। আবহাওয়া খারাপ থাকলে, অল্ল-স্বল্ল বৃষ্টি হলে ছাতা মাথায় কেউ এসে হাজির হন। কেউ কেউ বিনা ছাতাতেও আসেন। কুলদা বাঁড়ুযো, যুগল ওপ্ত আর ননী মল্লিক—তিন বন্ধ। মনে হয় কেউ কারো বিচ্ছেদ সহ করতে পারেন না। তুএকদিনের অদর্শনেই সঙ্গ কামনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তিনজনের বয়সই যাট থেকে সতুরের মধ্যে। তিনজনই এখন কৰ্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনজনই হীন স্বাস্থা। কুলদা ব্লাড-প্রেসারের রোগী। যুগলকে একবার থম্বসিদ এসে হানা দিয়ে গেছে। ননীগোপালও নিতা রোগা। পেটের গোলমালে ভোগেন। সংসারে এঁরা এখন তিনজনেই শুধু নামে কর্তা। কিন্তু বডকর্তা নয়, বডোকর্তা। আসলে নিজেদের দেহের পোষণ তোষণ রক্ষণ অবেক্ষণ ছাড়া আর কোন কাজ এঁদের নেই। সংসার চালাবার ভার ছেলেদেয়েদের হাতে গিয়ে পড়েছে। কিছুটা ওঁরা নিজেরাই ছেড়ে দিয়েছেন, কিছুটা তারা কেড়ে নিয়েছে।

তিনজনের মধ্যে মিলও ধেমন আছে গ্রমিলও তেমনি।

কুলদা বাঁডুষোর অবস্থা ভালো। বছর তৃই নাকি ভাক্তারি পড়েছিলেন। কিন্তু পোষায় নি। ছেড়ে দিয়ে ফরেষ্ট অফিসে কাজ নিয়ে চলে যান। সেই স্থবাদে নানা জায়গায় ঘুরেছেন। কথায় কথায় বন জঙ্গল পাহাড় পর্বতের প্রসঙ্গ টেনে আমেন। শিকার কাহিনীর কথাও বলেন। বাঘ ভালুক নাকি নিজের হাতে শিকার করেছেন। এখন অবশ্য দেই বীর সৈনিকের চেহারা নেই। দেব সেনাপতি এখন বাবু কার্তিক। চেহারাটি স্থলর। দীর্ঘ চেহারা, লম্বাটে মুখ, চোখা নাক, গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর। মাথায় কাঁচা পাকা, চুল। পাকার পরিমাণই বেশি। কুলদাই বেশ সৌখীন। এই রোয়াকের আড্ডাতেও মিহিধৃতি পাঞ্চাবি পরে আসেন। কোন কোনদিন ফতুয়াও থাকে গায়ে। য্গলবাবুর মত হোঁজা আর ময়লা গেঞ্চি পরে আসেন না, ননীবাবুর মত থালি গায়ে আসতেও তাঁকে দেখা যায় না। মাথার চুলে নিয়মিত চিরুণী চালান। পায়ের চটিও সাধারণ নয়। হরিণের চামড়ার চটি। ময়ুরভঙ্গে ওর এক ভায়ে আছে। সেই নাকি ছমাস অস্তর তুজোড়া করে চটি মামাকে সাপ্লাই করে।

যুগলবার বলেন, 'কুলদা আমাদের আপাদমস্তক বার্। হুপাঁটি দাঁত তো বাঁধিয়ে নিয়েছ। এবার এক কাজ কর। চুলেও কলপ লাগাতে শুরু করে দাও। তারপর একটি কিশোরীর পাণিগ্রহণ করে একেবারে নওলকিশোর মূর্তি। বয়েদ থাকতে বিয়েটা কিন্তু আর একবার করলে পারতে।'

কুলদাবাবু আজ বিশবছর হল বিগতদার। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরাও বিয়ে করেছে। যে যার কাজ্বের জায়গায় ছোট ছোট সংসার পেতেছে। মেজো ছেলে আছে সপরিবারে তাঁর কাছে। আসলে তিনিই আছেন মেজো ছেলে আর মেজো বউমার আশ্রয়।

বন্ধুদের কথায় কুলদাবাব হাসেন, বলেন, 'বেশ তো দাও না একটা ঘটকালিটটকালি করে। তোমার নাতনীদের ভিতরে যদি কেউ থাকে—'

ঠিক সরাসরিভাবে তাঁর নাতনীদের কথা উল্লেখ করায় যুগলবানু খুসি হন না। তাঁর জ্রহটি কুঁচকে যায়। বাঁকা হেসে একটু থোঁচা দিয়ে বলেন, 'আবার আমার নাতনীদের কেন—পাড়াভরে তোমার নাতনীরই কি অভাব আছে নাকি?'

তা অবশ্য নেই। পাড়ার স্কুল কলেজের যে কটি কিশোরী কি তরুণী ছাত্রী এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে তাদের অংনকের সঙ্গেই কুল্দাবাবুর পরিচয় আছে। প্রত্যেকের নাম ধরে তাদের ডাকেন। শিখা, কৃষ্ণা, খামলী, শমিতা প্রত্যেক মেয়ের পোষাকি নামগুলি পর্যন্ত কুলদাবাবুর মৃথন্ত। কে কোন ক্লাসে পড়ে, কে অকে কাঁচা
ইংরেজীতে ভালো, কে গান জানে, কে ভালো আরুন্তি
করে—সব থবর কুলদাবাবুর জানা। তিন বুড়োর মধ্যে
কুলদাবাবুকেই তারা বেশি পছন্দ করে। কুলদাবাবু শুধু
যে দেখতে ভালো—বেশেবাসে পরিচ্ছন্ন তাই নয়, তাঁর
আলাপের মধ্যেও বেশ রস আছে। সংলাধনে মাধুর্য আছে।
দিদিমনি লক্ষ্মীদিদি বলে তিনি যথন ওদের কাছে ভাকেন,
ওরা পোষাপাথির মত, পোষা থরগোস আর হরিশের
বাচ্চার মত কুলদাবাবুর গাছেঁসে দাড়ায়। স্কুলের ফ্রকপরা মেয়ে হলে কুলদাবাবু তার গাল টিপে দেন। কলেজের
মেয়ে হলে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, কি বেণী ধরে অল্প
একটু টান দেন। কেউ হাসে, কেউ উঃ বলে তাড়াতাড়ি
ছাড়িয়ে নেয়। বলে, 'আপনি তো আচ্ছা মানুষ। লাগে
না বেশি প'

দাত্র বয়সী তো তিনজনই। কিন্ধ এই একটি দাত্র ওপর নাতনীদের এত পক্ষপাত যুগলবার আর ননীবার ভালোর চোথে দেখেন না।

যথন কুলদাবাব আসরে থাকেন না, যুগলবাব ননীবাবর সঙ্গে জোট বাঁধেন। তিনি বলেন, 'কুলদা বড়ই মেয়ে ঘেঁষা।'

ননীবাব্ মুগলবাবুকে আবো একটু খু'্চিয়ে দেওয়ার জন্তে নিরীহ ভঙ্গিতে বলেন, 'কী আর করবে বলো। ঘরে তো পরিবার নেই। বিশবছর ধরে নির্জলা একাদশী চলছে। তাই ছিঁটে ফোটা যেথানে যা পায়—।

যুগলবানু তাঁর গোলাকার মুখখানাকে আরও বিকৃত করে বলেন, 'ধখন পরিবার ছিল তখনো এমনি। ওই ছুক ছুক স্বভাব ওর চিরকালের। নির্জনা একাদশী না আরো কিছু। ডুবে ডুবে কত জল খায় কে জানে?

ননী বাবৃত্ত সায় দিয়ে বলেন, 'বিনা জলপানে এতকাল ধরে আছে মনেতো হয় না।

যুগলবাৰ হেসে বলেন, 'যা বলেছ তাবে এখন ওই ঘটিটা বাটিটাই সম্বল। তখন অবশ্য ঘড়া বালতি কিছুরই অভাব ছিলু না।

কুলদাবাবুর সমালোচনার পর ওঁরা কুলদাবাবুর আদ্বিণীদের মুখুপাত করতে শুরু করেন। কোনটি স্থাকা, কোনটি পাকা, কোনটি হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। ওই বৈ
শিখা নামে মেয়েটি এখনো ফ্রক পরে থাকে, সেকেণ্ড
ক্লাসে পড়লে কি হবে ওর বয়স আঠারোর নিচে নয়।
যুগলবাব ওর জন্মের সন তারিখ পর্যন্ত বলে দেন। ফ্রক
পরলে ওকে বিশ্রী দেখায়। ওর দিকে চোখ তুলে
তাকাতে পারেন না যুগলবাব আর ননীবাব। নিজেদেরই
লক্ষ্যা করে। কিন্তু আশ্চর্য ওর লক্ষ্যা নেই, ওর বাপমায়েরও লক্ষ্যা নেই! স্থলের মাষ্টারনীগুলি কী করতে
রয়েছে ? তারাও কি শাসন করতে পারে না ? সভ্যতাভব্যতা শেখাতে পারে না ?

ননীবাৰ বলেন, 'সবই যে এক জাতের এক গোত্রের। কে কাকে শাসন করে ? শাসন করলে মানবেই বা কেন ? মাষ্টারনীদের নম্নাও তো এথানে বসেই দেখতে পাই।'

যে তৃ-তিনজন মেয়ে টিচার এ পাড়ায় আছে তাদের
সম্বন্ধে সমালোচনা চলে। তাদের কারো চাল-চলনই
আদর্শ বলে যুগলবার কি ননীবার্র মনে হ্য়ন। বয়স
হয়েছে, দেখতে ভালো নয়, কালো রঙের ওপর মানায়ও
না-তব্ ওদের ঠোটে লিপষ্টিক পর। চাই, জামার ছাঁট
কাঁধ অবধি তোলা চাই।

ননীবাব বলেন, 'ওদের নিজেদের চাল-চলন হাব-ভাব ভালো না হলে ওরা ছাত্রীদের কী শেথাবে বলতো। সংশিক্ষা তারা নেবেই বা কেন। তারা তো যা দেথে তাই শেথে।'

মনে হয় য়ৢগলবার আর ননাবার্র মধো বেশ মনের মিল আছে। তুজনেই দেখতে থারাপ। য়ৢগলবার্র চেহারা বেঁটে। রং কালো। মাথায় টাক। ভুঁড়ি আছে। জরা তাঁর দেহকে আরো বিক্নত করেছে।

ননীগোপালকেও বার্ধক্য ছেড়ে দেয়নি। চুল তত না পাকলেও দাঁতগুলি একেবারেই গেছে। মাড়ির দিকে ছ-একটি ছাড়া একটিও বাকি নেই। কুলদাবারুর মত তিনি দাঁত বাঁধাননি। বাঁধাবার কথা উঠলে বলেন, 'ও এক উপসর্গ। দিনে ছ-বেলা মাজা-ঘষা। ওসব হাঙ্গামা কে পোয়ায় মশাই। তা ছাড়া বাঁধিয়েই বা কি হবে। এ জিনিস তো আর ছেলেদের জন্মে রেখে যাওয়া যাবে না। অনর্থক পয়সা নষ্ট।' সবাই জানে পয়সার কথাটাই বেশি বিবেচনা করেন
ননী মল্লিক। নিজের কোন কাজ-কর্ম নেই। ছেলেরা
যা রোজগার করে তাতে তাদের নিজেদেরই কুলোয় না।
খরচ-পত্রে মাসের শেষে টানাটানি পড়ে। ননীবাব্ তাই
নিজের বসন-ভ্ষণের জন্মে অযথা দাবি করেন না। দাবি
করলেও তাঁর স্ত্রী সে বায় বরাদের বিল অগ্রাহ্ম করেন।
তিনি বলেন, 'কী দরকার তোমার অত জামা-কাপড়
ছাতা জুতোয়। যাবে তো ওই রোয়াক পর্যন্ত। মোলার
দৌড় মসজিদতক।

দাঁত বাঁধাবার প্রস্তাবও গৃহিণী আমল দেন না। কী হবে নকল দাঁতে। দাঁত পেলেই তো দাঁতে দাঁতে ঘষবে। দে দাঁত ছদিনের বেশি তিনদিনও টিকবে না। মিছিমিছি টাকাগুলি যাবে।'

বাবার দাতের কথা ছেলেরা মাদের প্রথম সপ্তাহে মাঝে মাঝে বলে—আবার শেষ সপ্তাহে ভূলে যায়। ননীবার আর উচ্চ-বাচ্য করেন না। করে লাভ নেই। মনে হয় যুগলবার আর ননীবার মধ্যে খুব মিল আছে। ছজনেই পরিধেয় সম্বন্ধে উদাসীন। যুগলবারর পরণে পুরোণ লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি। ননীবার শীতের দিনে একটা চাদর-টাদর কিছু জড়িয়ে এলেও গরমের দিনে উর্ধান্ধ অনার্তই রাথেন। খাটো একখানা ধূতি থাকে পরণে। ছজনেই মেয়েদের চাল-চলনের কঠোর সমালোচক, বিলাস-বাাসনের নিদারণ বিপক্ষে। আধুনিককালের ক্ষচিহীনতায় ছজনেই উদ্বিয়।

কিন্ত যেদিন যুগলবার থাকেন না, বিষয়-আশায়ের ব্যাপার নিয়ে শহরে যান কুলদাবার—আর ননীবারুর মধ্যে দেদিন বেশ মতের মিল দেখা যায়।

কুলদাবার বলেন, 'যুগলটা কী কেপ্পন। হাড় কেপ্পন যাকে বলে। ওকে দেখে কে বলবে ও ছথানা বাড়ির মালিক! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কেবল ব্যাক্ষে রাথবে। ভালো করে থাবেনা, পরবে না, অস্থুথ হলে চিকিৎস্ম করাবে না। মিছিমিছি আয়াকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। ওর বোধ হয় ধারণা স্ত্রী-পুত্র পড়ে থাকলেও ব্যাক্ষের চেক বই আর পাশ বইও টাাকে গুঁজে পাড়ি জমাতে পারবে।'

ননীবাবু হেসে সায় দিয়ে বলেন, 'যা বলেছ। ওই টাকা টাকা করেই লোকটা গেল। বাড়িতেও শান্তি নেই। চাবির গোছাটা নিজের কাছে রাখবে। বউ ছেলে-মেয়ে কাউকে বিশাদ করবে না। আরে বাবা, ওদের হাতেই তো দব দিয়ে যেতে হবে। আগে থেকেই দব ছেড়ে দাওনা। তাতে দেবা পাবে, গুশ্রমা পাবে, আদরযত্ন পাবে। 'মায়া-মমতা আদবে, দংদারের লোকের মনে।'
কিন্তু দে বোধ নেই। বললে কি হবে এটাই এখন
স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। নিজের বাপ-মা তো অনেক আগেই
গত হয়েছে। এখন ওয়ান পাইদ ফাদার মাদার।'

কুলদাবাবু হেসে ননীবাব্র পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন, বেড়ে বলেছ। আর যত সব মামলাবাজ মোকদ্মাবাজ, কুট্কচালে লোকের সঙ্গে আমাদের এই যুগ্লকিশোর গুপ্তের থাতির। আমাদের যুগল হয়েছে উকিলে উকিল, ইঞ্জিনিয়ারে ইঞ্জিনিয়ার।'

়ননীবাৰু একটু খুঁচিয়ে দেওয়ার জত্তে বলেন, 'তা ওর ্জুভিজ্ঞতা তো আছেই। বাড়ি-টাড়ি করেছে।'

কুলদাবার বলেন, 'করেছে করেছে। কলকাতা শহরে অমন বাড়ি অনেকে করে। কিন্তু ওর মত ইট কাঠ চ্প স্থাকির মধ্যে দিন-রাত মৃথ গুঁজে পড়ে থাকে কে। মৃথে ও ছাড়া আর কথা নেই। লোকটি জন্ম নীরদ। থিয়েটার সিনেমা দেথে না, তাতে পয়সা থরচ হয়। এক-থানা বই ভূলেও পড়বে না। রস পেলে তো পড়বে!'

ননীবাবু হেদে বলেন, 'ওর রস ইট কাঠের মধ্যে। অশ্বথ বৃক্ষ বড় রসিক।'

ষথন ননীবাব্ থাকেন না তথন যুগলবাবুর সঙ্গেই কুলদাবাবুর বেশ ভাব জমে ওঠে। তথন ওঁদের দেখে মনে হয় চেহারায় চাল-চলনে এত অমিল থাকলেও এমন বন্ধু-যুগল বুঝি তুনিয়ায় আর দিতীয় জোড়া নেই।

কুলদাবাৰু বলেন, 'ননীর সংসারে অত চেঁচামেচি কিসের বলো ভো।'

কুলদাবার যা শোনবার আশা করেন, যুগলবার সেই প্রত্যাশিত কথাগুলিই তাঁকে শোনান। হেসে বলেন, 'কিসের চেঁচামেচি আবার। ছেলেগুলি তো তেমন মান্ত্রষ হয়নি। ভালো কাজ-কর্মও তেমন পায়নি। সব বাপকা বেটা হয়ে জন্মছে। বাপও যেমন আলদে, চিরকাল কুঁড়ের বাদশা। জীবনে কোন একটা কাজ ছ মাসের বেশি করে নি। চাকদি না, বাকরি না, বাঁব্দা না, বাণিজ্য না। কী করে যে চালিয়েছে ভগবান জানেন। যাকে অকর্মণ্য বলে তাই।'

কুলদাবাবু মুখ টিপে হাসেন 'এক হিসেবে মন্দ নয়। একেবারে গোড়া থেকেই রিটায়ার্ড লাইফ।'

যুগলবাব বলেন 'ভারু পেনসনটি আসেনা এই যা আফ-শোষ।'

কিন্তু তিন বন্ধু যথন রোয়াকথানা জুড়ে ফের এক জায়গায় এদে বদেন, তথন তিনজন একেবারে রক্ষা বিষ্ণু শিব। মতের পথের কোন বৈষমাই যেন ওঁদের মধ্যে ধরা পড়েনা। তিনজনে মিলে একালের অনাচারের সমালোচনা করেন তরুণ-তরুণীদের অবিনয় অবাধ্যতায় নৈরাশ্য জানান। অবাধ মেলামেশার কুফলে তিনজনেই আতন্ধিত হন। শিক্ষাদীকার অবনতি সম্বন্ধে কারো মনে কোন সন্দেহ থাকে না। তিনজনেই বলেন তাঁদের কাল একালের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। তিনজনেই অন্থত্তব করেন এয়ুগের মতিগতির সঙ্গে তাঁদের কোন মিল নেই। এ যুগের ভাবভঙ্গী ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই তাঁরা বুঝতে পারেন না। তাঁরা যেন এক অজানা রাজ্যে এদে পড়েছেন। কিংবা তাঁরা ঠিক নিজেদের রাজ্যেই আছেন। কিন্তু এক অচেনা গ্রহের অন্তুত একদল জীব তাঁদের ঘাড় ধরে বলছে 'চলে যাও, বেরিয়ে যাও।'

পাড়ার ছেলেদের ঠাটা তামাদাও তাদের কানে আদে।
কেউ তাঁদের নাম দিয়েছে ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব। কেউ বা বলে—
বট পাকুড় অর্থগ। কেউ বলে— বিচুড়, কেউ বলে
ক্রিকুট। অব্দ্য দ্বই আড়ালে আবডালে। দামনে
দ্বাই একেবারে শ্রহ্মায় বিগলিত। পারে তো পায়ের
ধ্লো চেটে থায়। ছেলেদের এই ভড়ং ও আন্তরিকতার অভাবের বিক্দ্ধে তিনজনেই একজোট হয়ে উয়া
স্থানান।

কিন্তু সেদিন ওদের এই পীঠস্থানের সামনে ছোট একটি ঘটনা ঘটল।

তিনজনে বদে যুগধর্মের সমালোচনা করছিলেন। ছোট ছোট কটি ছেলে-মেয়ে একটু দূরে জলের মধ্যে জিল ছুঁ ডছিল। যুগলবাবু একবার ধমক দিলেন, গেলি এথান থেকে।

ওরা গেল বটে, কিন্তু যাবার আগে তিন্জনকেই ভেংচিকেটে গেল। যুগলবাবু বললেন দেখলে কাণ্ড! 'মা বাবার শিক্ষাট। একবার দেখলে ?

কুলদাবাবু বললেন 'সেই কথাই তো বলছিলাম' আজ-কালকার বিজ্ঞালয়টা নিতান্তই মুখস্থ করা বিজ্ঞা। সত্য-কারের শিক্ষার নামগন্ধও তাতে নেই, কালচারের কথা পাবে না এদের চালচলনে।' ননীবাবু বলে উঠলেন, 'আরে আরে মেয়েটা ড্রেনের মধ্যে ডুবে গেল যে।

চেয়ার ছেড়ে তিনজনেই উঠে পড়েছিলেন। কিন্তু
পাতলা ছোটখাটো শরীর নিয়ে ননীবাবুই ছুটে গেলেন
সব চেয়ে আগে। কুঁকে পড়ে মেয়েটার হাত ধরে
তুলতে যাচ্ছেন—টাল সামলাতে না পেরে নিজেও পড়ে
গেলেন ডেনের মধ্যে। নোংরা কালা জল মাখা মেয়েটাকে
নিয়ে যখন উঠলেন তখন নিজের গায়েও কালা লেগেছে
— মাখা আর কপালের খানিকটা গেছে কেটে। ফিনকি
দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। ডাক্তারখানা এখান খেকে অনেক
দ্র। তাছাড়া এখন খোলেওনি। কুল্লাবাবু তার
জল্মে অপেক্ষা করলেন না। ছুটে নিজের বাড়িতে চলে
গেলেন। সেখানে আয়োডিন আছে, ব্যাণ্ডেজের গজ
কাপড় আছে—সাবধানী গৃহস্থ কুল্লাবাবু। ফার্ষ্ট এডের
জিনিষপত্র সব সময়্ব ঘরে রাখেন।

মেয়েটির সামান্তই লেগেছিল। উদ্ধারকারী ননীবানুই চোট থেয়েছেন বেশি।

কুলদাবাবু আর যুগলবাবু তুজনে মিলে তৃতীয় বন্ধুর মাথায় ওযুধ লাগালেন, ব্যাণ্ডেন্স বেঁধে দিলেন।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। ননীবাবুর ছেলে-মেয়েরা ছুটে এল বাবাকে নিয়ে যেতে।

ননীবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, তোমরা বাস্ত হয়ো না। তেমন কিছু' হয়নি।

যে ভদ্রলোকের মেয়ে নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল থবর পেয়ে তিনিও এলেন। করজোড়ে ক্রতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন—আপনারা ছিলেন তাই রক্ষে। নইলে মেয়েটা আজ মারাই যেত।

কুলদাবাবু বললেন—'ছেলে মেয়ে একটু সাবধানে রাথবেন মশাই। আমাদের মধ্যে ননীবাবৃই আজকের হিরো। যা বলবার ওকে বলুন।'

ননীবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, তোমরাই বা কম কিসে। তোমাদের সাহায্য না পেলে—।'

তিনন্ধনে থানিক বাদে ফের রোয়াকের ওপর এসে বসলেন। বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে সন্ধ্যা হয়ে এদেছে। কৌতৃহলী জনতার ভিড় এখন আর নেই। কেউ কেউ একবার ননীবাবুর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথার দিকে তাকাল। কেউ বা জ্লেপ্ও করল না।

তিনবন্ধু পাশাপাশি চুপ করে বদে রইলেন।

এ রাস্তায় আলো আছে। কিন্তু সব দিন জ্বলেনা। আজ ও এদিকটা অন্ধকার হয়েই রইল।

কুলদাবাবু বললেন, 'থুব যন্ত্রণা হচ্ছে নাকি ননী? তাহলে যাও ভয়ে থাকো গিয়ে।'

ননীবাবু বললেন, 'আরে না না। তেমন কিছু নয়।
তারপরে তিনজন লের চুপ করে রইলেন।

যুবকদের অনাচার কদাচার, তরুণীদের চাল-চলনের

সমালোচনা, কালধর্মের বিচার বিশ্লেশণ আজ ওঁদের
কাচে বড়ই অপ্রাস্থিক বলে মনে হল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যুগলবার বললেন—মেয়েটা কিন্তু জোর বেঁচে গেছে। ননী দৌড়ে গিয়ে ঠিক সক্ষ মত নাধরলে ওকে বাঁচানো কঠিন হত।

ননীবানু বললেন—'আমিতো ভাই নিমিত্তমাত্র। আগে দেখেছিলাম তাই আগে গিয়ে পড়েছি। তোমরা দেখলে তোমরাও যেতে। একি কেউ না গিয়ে পারে ?'

কুলদাবারু ননীবারুর মাথার ব্যাণ্ডেজটা ছাত দিয়ে আর একটু ঠিক করে দিলেন। ঠিক করার কিছু ছিল না। যেন স্পর্শ করার লোভেই স্পর্শ করলেন। তারপর স্লিগ্ধ-স্বরে বললেন, 'জালা করছেনা তো?'

ননীবাবু তেমনি লক্ষিতভাবে বললেন — 'আরে না না, তোমরা অত অস্থির হয়ে। না।'

স্বভাবর্ষিক কুল্যাবাবু বললেন - 'যাই বলো ননী' আজ তুমিই পাড়ার বীরপুন্ধব —কী থোলতাই চেহারা হয়েছে তোমার। মেক-আপটা চমংকার মানিয়েছে। ব্যশুেজ তো নয়, যেন একেবারে রাজমুকুট পরে রয়েছ।'

ননীবার বন্ধনের দিকে চেয়ে বললেন, 'এ মুক্ট তো ভাই তোমরাই পরিয়ে দিয়েছ, আমার কি দোষ—দাও হে যুগল একটা বিভি দাও থাই।

বিড়ি দিগারেট ননীবাবু সাধারণত থান না। কিছ কথন কথন স্থা হয়। কুল্দাবাবু দিগারেট ছাড়া থাননা। কিন্তু আজ বিড়িতে আপত্তি করলেন না। যুগলবাবু ভূলেও কাউকে একটা বিড়ি অফার করেন না। কিন্তু আজ করলেন।

তারপর তিন বন্ধু তিন বিড়ি ধরিয়ে চুপচাপ বসে ধার ধার নিজের নিজের ধরণে এই বিচিত্র জীবনের কথা ভাবতে লাগলেন।

# क्य-अधिका

উক্লী ওয়েন্তবৈদ্ধল—বাৰ্ষিক ৬ টাকা; ৰাগাদিক
৩ টাকা।
কথাবাৰ্জা—বাংলা দাপ্তাহিক—বাৰ্ষিক ৩ টাকা;
বাগাদিক ১'৫০ টাক
বপ্ৰক্ষৱা—বাংলা মাদিক—বাৰ্ষিক ২ টাকা।
প্ৰাক্ষিক বাৰ্জা—হিন্দি পাক্ষিক পজিকা—বাৰ্ষিক ১'৫০
টাকা; বাগাদিক '৭৫ ন: প্ৰসা।
পাশ্চিত্ৰ বংপাল—নেপালী দাপ্তাহিক সংবাদ-পত্ত। বাৰ্ষিক
—৩ টাকা; বাগাদিক ১'৫০ ন: প্ৰসা।
সগত্বেৰী বংপাল—উৰ্দ্ধু পাক্ষিক পজিকা—বাৰ্ষিক ৩
টাকা; বাগাদিক ১'৫০ ন: প্ৰসা।



অনুগ্রহপূর্ব ক রাইটাস বিল্ডিৎস, কলিকাতা-১ এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

# জলধর ও অমূল্যদরণ

#### ত্রীফণীক্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩২০ সালে 'ভারতবর্ধ' প্রথম প্রকাশিত হইবার পূর্বেই প্রতিষ্ঠাতা কবিবর দিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় স্বর্গলাভ করেন। তিনি প্রথম থণ্ডের জন্ম ফুচনা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা 'ভারতবর্ধ' ছাপার পরই তাঁহার কার্য শেষ হইয়া যার। তংকালীন খ্যাতিমান পণ্ডিত অম্লাচরণ বিজ্ঞাভ্রষণ মহাশয় প্রথম হইতেই তাঁহার সহকারীরূপে 'ভারতবর্ধ' সম্পাদনে যোগদান করিয়াছিলেন। দিজেন্দ্রলালের অতর্কিত মহাপ্রস্থানের পর 'ভারতবর্ধ' কর্তৃ-পক্ষ শুধু অম্লাচরণের উপর সম্পাদনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া খ্যাতিমান লেখক ও সাংবাদিক জলধর সেন মহাশয়কে এই কার্যের জন্ম আম্বান করিয়া আনেন। কাজেই প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় জলধর ও অম্লাচরণ উভয়ের নাম একরে সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

লেথকের সোভাগ্য উভয় ব্যক্তির সহিতই তাঁহার দীর্ঘ-

কাল ঘনিষ্ঠতার স্থযোগ হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ পড়ার দময় লেথক অধ্যাপক অমূলাচরণের দংসবে আদেন এবং প্রায় ২০ বংসর কাল নান। কাজে তাঁহার সহিত যুক্ত ছিলেন। অমূলাচরণ ১২৮৪বঙ্গান্দে কলিকাতা বিভন ষ্ট্রীটে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৪৭ বঙ্গান্দে ১০ই বৈশাথ ঘাটশীলায় পরলোকগমন করেন। তিনি কলিকাতা স্কটিদ চার্চ কলেজে শিক্ষালাভের পর কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া "বিদ্যাভ্ষণ" উপাধি লাভ করেন। হিন্দী, উদ্পোরদী, সংস্কৃত, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, ইতালীয়ন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ছাব্দিশটি দেশী ও বিদেশী ভাষায় তাঁহার জ্ঞান ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈহুব ও পাশ্চাভা দর্শনে তিনি পাণ্ডিতা অর্জন করিয়া ইতিহাদ, প্রত্নত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানে অসাধারণ ক্রতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্ম তিনি প্রথম জীবনেই একটি "বঞ্বাদ কার্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেন ও তাহার অন্ধদিন পরে এডারাড

ইন্স্টিটিউদন নামে প্রথমে একটি ভাষাশিক্ষা বিভালয় ও পরে

ভাহার সহিত একটি সাধারণ বিজ্ঞালর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার অধ্যক্ষতা করিতেন। পরবর্তীকালে কিছুকাল তিনি একটি মিশনারী কলেজে এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ প্রায় ৬৫ বংসর তিনি বর্তমান বিজ্ঞাসাগর কলেজে বাংলা, সংস্কৃত ও পালির অধ্যাপক ছিলেন। তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও পান্তিতোর জন্ম সেকালে তিনি স্বাস্থাতন্ত্র প্রায়াছিলেন। মাত্র একবংসর কাল তিনি 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক পাকিলেও পরবর্তী কালে তিনি 'বাণী', 'সঙ্কর', 'মগ্রাণী', শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, 'পঞ্চপুষ্প', 'শ্রীভারতী' প্রভৃতি মাসিকপ্রের কিছুকাল করিয়া সম্পাদক ছিলেন এবং জীবনের শেষ ৭ বংসর "বঙ্গার মহাকোষ" নামক বিরাট অভিধানগ্রের সম্পাদনার আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করা তাহার পক্ষে





কার্য করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সাল হইতে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট **ছিলেন** এবং তথায় গবেষণা করিয়া বহুগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি শুর্থ সাহিত্যে স্থপণ্ডিত ছিলেন না. বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে অন্যতম অগ্রণীরূপে গৌডীয় বৈষ্ণব দিমালনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন এবং বহু বংসর তাহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ৮ বৎসর কাল 'শ্রীগোরাঙ্গ সেবক', মানিক পত্রের ও কয়েক বংসর কায়ন্ত স্মাজের মুখপত্র 'কায়ন্ত পত্রিকা'র সম্পাদক ও হইগাছিলেন। তাঁহার প্রতিভা যেমন বহুমুখী ছিল কার্যধারাও সেইরূপ জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনে কতক্ষেত্রে কতকাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা এখানে সন্তুব নহে। তাঁহার মত একজন গুণী, জ্ঞানী ও কমী ব্যক্তির বিস্তৃত জীবনী রচিত হইলে দেশবাদী তাহার আদর্শে অফুপ্রাণিত হইবার স্থযোগ লাভ প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক করিবে। আমরা ভারতবর্ষের অক্সতম হিসাবে আজ ৫০ বংসর পরে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি

> এবং তাঁহার কার্যের কথা ক্বতজ্ঞতার সহিত শ্বরণ করি।

সম্ভব হর নাই। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মহা-কোষের যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পরলোকপ্রাপির পর ২২ বংসর অতীত হইলেও উচ্চোগ-আয়োজনের অভাবে আজিও অব্যবহৃত অবস্থায় পডিয়া অমূল্যচরণ ভুগু পুঙিত, সাহিত্যিক ও আছে। সাংবাদিক ছিলেন না, কলিকাতার নিকটস্ত নৈহাটীর প্রসিদ্ধ ঘোষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং তংকালীন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজে বর্দ্ধিত হইয়া বিরাট দামাজিক মালুষে পরিণত হইয়াছিলেন। অধ্যাপনা কাজের ও বিশেষ করিয়া সহিত সমাজদেবা, পরোপকার ছাত্রগণের মঙ্গলসাধন করা তাহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি ৬৩ বংসর বয়সে পরলোকগমন করিলেও ৪০ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া কত ছাত্রের যে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি আজন্ম কলিকাতাবাসী হওয়ায় সে যুগে কলিকাতার সকল সাংস্থৃতিক আন্দোলনে একাস্তভাবে যোগদান করিতেন। তিনি ১১ বংসর কাল বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের সম্পাদক ও পরে কয়েক বংসর সহ সভাপতির

জলধর দেন মহাশয় অমূল্যচরণের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ১২৬৬ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে ১৩৪৬ সালে প্রলোকগমন করেন। লেথকের তাঁহার শেষ জীবনে কয়েক বংসর তাঁহার পদতলে বসিয়া 'ভারতবর্গ সম্পাদনে সহযোগিতা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। যদিও তাহার বহু পূর্বে হইতে জলধরদাদার সহিত লেথকের থানিকটা পরিচয় ছিল, কিন্তু শেষে প্রায় ৫ বংসর সর্বাদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার যে অসাধারণ মানবিকতা, বন্ধু-বাংসলা ও সাহিত্যিক-প্রীতির পরিচয়লাভ হইয়াছিল সেরূপ অসাধারণত্ত আজিকার দিনে ক্রমেই চুর্লভ হইতেছে। জলধরদাদা ১৮৭৮ সালে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া দশ টাকা রুত্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার উচ্চশিক্ষা লাভের স্বযোগ ঘটে নাই। প্রথমে তিনি কুমারথালি হইতে প্রকাশিত কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদিত 'গ্রামবার্ডা' সাপ্তাহিক পত্রিকায়

লেখা আরম্ভ করেন। ১৮৮৩ সালে প্রথম বিবাহের এক বংসর পরে পত্নী ও পুত্র পরলোকগমন করায় তিনি পরিপ্রাজক হইয়া হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। দশ বংসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এবং সেই সময় তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। প্রথমে তিনি মহিষাদলে জমিদার গৃহে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন ও কিছু কাল পরে তংকালীন স্ক্রাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার মহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরে কয়েক বংসর তিনি 'সাপ্তাহিক বস্ত্রমতী'র সহ-সম্পাদক, 'হিতবাদী'র সহ-সম্পাদক ও 'স্থলভ সমাচার' নামক দৈনিকের সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালে 'ভারতবর্ধে'র সম্পাদকের কার্যভোর গ্রহণ করিয়া স্থানীর্ঘ ২৬ বংসর ধরিয়া তিনি যোগ্যতা, স্থথ্যাতি ও প্রতি-ষ্ঠার সহিত তাহা নিপান্ন করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪৬ সালের ২৬শে চৈত্র পরলোকগমনের প্রায় পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যান্ত তিনি ভারতবর্ধ সম্পাদনা কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত রাথিয়াছিলেন: ১৯২২ সালে খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসাবে তিনি বুটিশ সরকারের রায় বাহাতুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বহুসংখ্যক ভ্রমণকাহিনী, গল্প, উপ্যাস প্রভৃতি রচনা করিয়া 'ভারতবর্ধে' প্রকাশিত করিতেন এবং কেবল তংকালীন খ্যাতনামা লেখক ও পণ্ডিতদের লেখা সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্গকে সমুদ্ধ করেন নাই, বহু তরুণ অথচ প্রতিভাবান সাহিত্যিককে অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া তাহাদের জীবন বিকাশের স্থযোগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কত কবি, কথা-সাহিত্যিক ও লেথক তাঁহার দারা উং-সাহিত হইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

জলধরদাদাও সেকালের প্রাচীন পিতামহদের ধারায় স্থেহ, প্রীতি ও রূপাদানে সকল সাহিত্যিককে একত্র করিয়া সাহিত্যিক গোঞ্জী তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং তাঁহার

প্রেরণা ও নির্দ্ধে বহু অসাহিত্যিককেও সাহিত্যক্ষেত্রে মর্ঘাদা দানে সমর্থ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল 'ভারতবর্ধ' সম্পা-দনার মধ্যে তিনি যে সকলপ্রকার নীচতাশন্ত ধারা বজায় রাথিয়া গিয়াছেন পুরাতন ভারতবর্গ পাঠ করার সময় আমরা তাহা মনে করিয়া সর্বাদা তাহার প্রক্রি শ্রন্ধায় মস্তক অবনত করি। তাঁহার আদর্শ চরিত্র, সহদ্য ব্যবহার ও সকলকে আশ্রয়দানের একান্ত কামনা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রকৃত অগ্রজের (দাদা) স্থান দান করিয়াছিল। তরুণ সাহিত্যিকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্ম তিনি সারা জীবন ধরিয়া সহস্র সহস্র সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন এবং যে কোন গৃহ হইতে আপ্রান আদিলেই তিনি তথায় গমন করিয়া সকলের প্রতি মহায়ত্বের মর্যাদা দান করিতেন। তিনি বাংলা দেশের বহু প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং 'দীর্ঘকাল' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ. 'রবি-বাদর', হাওড়ার গোবদ্ধন সংগীত সমাজ প্রভৃতির কর্মকর্তারূপে দেওলিকে দর্মজনপ্রিয় করার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

মান্ত্য জলধর দাদার পরিচয় প্রদান অল্প কথায় সম্ভব
নহে। তাঁহার জন্ম-উৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে যে সকল
'স্মারক গ্রন্থ' উপহার দেওয়া হইয়াছে দেওলি পাঠ করিয়া
আমরা তাঁহার জনপ্রিয়তার কথিবিং পরিচয় লাভ করি।
পূর্ণ স্বাস্থা লইয়া কর্মধোগাঁর মত তিনি ৮০ বংসর বয়স
পর্যান্ত সক্রিয় জীবন্যাপন করিয়া গিয়াছেন। 'ভারতবর্ধে'র
সম্পাদনা কার্যাে যিনি যোগদান করিবেন, সর্বাদা তাঁহাকে
শ্রন্ধার সহিত জলধরদাদার কথা মনে করিতে হইবে।
আমরা আজ তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে
অন্তরের গভীর শ্রন্ধান্তলি জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি
তাঁহার মত আদর্শ কর্ম্মী ও সাহিত্যিক-শ্রন্তা আমাদের দেশে
অধিক সংখ্যাার আবিভূতি হইয়া দেশের সাহিত্যিক ও
সামাজিক জীবনকে বলিষ্ঠতর করার প্রেরণা দান কর্মন।



## পর্যটক শিষ্প ও পশ্চিমবাংলা

#### গোরদাস বস্থ এম. এ

আলো ঝলমল সকাল। মন্দমধুর বসস্তের বাতাসে কাগজপত্র গুছিয়ে রোয়াকের একপাশে বসেছি। মাসিক ভারতবর্ষের জন্য পর্যটন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে। হঠাং ছোট ছেলেটা তার পাঠ্যপুস্তক খুলে শাসাতে স্থুক করল "দেখব এবার জগংটাকে .....কেমন করে ঘুরছে মাত্রষ যুগান্তরের ঘুণিপাকে।" ঠিক দেইসঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘর থেকে শুন্তে পেল্ম বড় মেয়েট গিটারে ঝন্ধার তুলছে—"রোদনভরা এ বসন্ত, স্থি কথনো আমেনি আগে।" অনেক চিন্তাকরে, পরিসংখ্যান খুঁটিনাটি জোগাড় করে জাঁকিয়ে ব'সেছিল্ম। সব যেন গুলিয়ে গেল। মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। অনেক-দিনই পর্যটন বিভাগে কাজ করছি। নানান হাঙ্গামায় একট বেড়াতে বেরুবো—সে ফুরদং গত কয়েকমাসের মধ্যে আর হ'য়ে ওঠেনি। তাই এই একঘেয়েমির বাথাটা টনটনিয়ে দিয়ে মেয়ে জানালো—এ বসস্ত রোদনভরা, আর ছেলে জানালো--বেরিরে পড়ো, ভ্রমণেই আনন্দ। পতিটে তাই। ভ্রমণের ঐতিহ্য ভারতবাদীর হাড়েমাদে জড়ানো। এক ঘেয়েমির জন্ম আমাদের মত নাস্তিকের অস্থিরতাই হ'ল উদাসভাব। আর সেকালের ধর্মপ্রাণ লোকের এই-ই ছিল তীর্থদর্শনের জন্য সাময়িক বৈরাগ্য। উদ্দেশ্য একই। নৃতন দেশ, নৃতন লোক দেখা। ভাবের ও অর্থের আদান প্রদানে প্রস্পর্কে সমুদ্ধ করা।

তথনকার দিনে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পর্যটন সম্ভব ছিল না। যানবাহনের অভাব, পথে চোর দস্কার উপদ্রব এবং সর্বোপরি পরস্পরের সম্পন্ধে অজ্ঞতা এই ব্যাপারে বিশেষ অন্তরায় ছিল। তবুও দেথেছেন মেগান্থিনিস্, ফাহিয়েন, হিউয়েনসাঙ্ প্রম্থ প্রটকগণ এদেশ পরিদর্শন করেছে। অশোকের ধর্মপ্রচারকেরা চীন, মিশর, গ্রীস, মধ্য-এশিয়ার ধর্মপ্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন। বাঙালী বণিক সপ্তগ্রাম ও তমলুকের বন্দর থেকে ম্লাবান পণাদ্রব্য নিয়ে গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে পাড়ি দিয়েছে। দীপঙ্কর পর্বত লংঘন করে তিব্বতে জ্ঞানের আলো জেলেছেন — আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও শিল্পিণ স্থমাত্রা, যাভা দ্বীপপুঞ্চে যাত্রা করেছেন।

দেশের মধ্যে এক অঞ্চল থেকে অন্থ অঞ্চলে সংস্কৃতি আদান প্রদানের তো চমংকার ব্যবস্থা ছিল। উত্তর ভারতে হরিছার, এলাহাবাদ ইত্যাদি চার জায়গায় বৃহৎ কুস্তমেলা বস্ত, দক্ষিণ ভারতেও নাম উংসব, বাংলার সাগরমেলা এবং দ্বারকা ও মক্ষতীর্থ হিংলাজের উংসবে বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সমাবেশ হ'ত।

সে আমলের ধর্যভিত্তিক প্র্যানকালে মান্তব্রের জীবন্যাত্রার প্রণালীর পরিবর্তনের সঙ্গে অন্ত দিকেও ধারা বিস্তার করতে লাগল। মোগল সমাটগণ বিলাস ব্যসনের জন্ম বড় বড় রাজপ্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ ও বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করলেন। রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে দিনগুলি আনন্দম্থর ক'রে ভূলবার জন্ম কাশ্মীর প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর জায়গায় হাওয়াবদল স্থক করলেন। তীর্থ ধর্ম ছাড়াও সাধারণ মান্তবের কাছে এইগুলিও বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হ'রে দাড়ালো।

পর্যটনকে কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় জনপ্রিয় করার চেষ্টা হয়েছে হালে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে প্রথম গৃহীত হয় ইউরোপে। দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধের পর যানবাহন ও যাতায়াতের বিশেষ স্থবিধা হ'ল। স্বভাবতই ধনীলোকের ভীড় প্যারিস, রোম, স্বইজারল্যাণ্ড, মিশর ইত্যাদিতে দেখা যেতে লাগল। জর্জ মার্শাল দেখলেন—নিথম্বচায় কাচাপয়সা রোজগারের পক্ষে এর চেয়ে ভালো পদ্ধা খুব কমই আছে। তাই সমর-বিশ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির পুনুক্রমানের জন্ত মার্শাল-প্রানে শিল্পের ভিত্তিতে পর্যটন

ৰাবন্থা চালু করতে বলা হ'ল। পরিকল্পনা কার্যকরী করাতে দেখা গোল—এর মত লাভজনক শিল্প আর নাই। দশবংসরের মধ্যে ইংলণ্ডে আগত পর্যটকের সংখ্যা ১৩৪০০০ থেকে দশ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ালো। কেবল ১৯৫৫ সালেই ৩ কোটি লোক ইউরোপ পরিভ্রমণ করল এবং বলাবাছলা এই তিনকোটির মধ্যে দেড়কোটিই হল আমেরিকান। এমনকি অষ্ট্রিয়ার মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে প্রতিবংসর ৭০ লক্ষ করে লোক আসতে লাগল এবং তা থেকে রাষ্ট্রের আয় হতে লাগল ৮০ কোটি টাকা।

নৃতন নৃতন দেশ দেখে যারা আনন্দ পেতে চায় তারা কিছুতেই একই ভ্ৰমণ সূচিতে আবদ্ধ থাকতে পারে না। আর পর্যটক আকর্ষণের পক্ষে ভারতের সম্পদওতো ফলতঃ বিদেশী পর্যটকের মধ্যে, বিশেষ কম নয়। আমেরিকান পর্যটকদের বেশ একটা সংখ্যা ভারতেও আসতে স্থক করল। ১৯৪৮ সালে প্র্যুক্ত যাতায়াতের পরিমাপ লক্ষ্য করবার জন্ম ভারত সরকারের একটি ছোট বিভাগ ছিল। পর্যটকের সংখ্যা দিন দিন বাডতে থাকলে এবং বিদেশী মুদ্রা বেশ আয় হতে থাকলে ভারত পরকার দেখলেন —এদের স্থুখ স্থাবিধার জন্ম এবং আগমনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্ম কিছু করা প্রয়োজন। অবশেষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষভাগে দ্রষ্টব্য স্থানগুলির উন্নয়নের জন্ম পরিকল্পনা তৈরী করা হ'ল ও ইউরোপ ও আমেরিকায় কয়েকটি পর্যটক-সংস্থা স্থাপন করা হ'ল।

পর্যটন সম্বন্ধে জাতীয় সরকারের বর্ধিত কার্যকলাপের টেউ বাংলাদেশেও এসে লাগল। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অবগতির জন্ম তথ্য সরবরাহ করা হ'ত। কিন্তু পরে নীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়ল। পশ্চিমবঙ্গের দ্রপ্টব্য স্থানগুলিতে আহার বাসস্থানের সমস্যানিয়ে আলোচনা হ'ল এবং রাজ্য সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, হোটেল, ট্রাভেল-এজেন্ট ও পর্যটন জড়িত অক্যান্ম সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে এক পর্যটন উন্নয়ন কমিটি (Tourist Development Committee) গঠন করা হল ১৯৫৮ সালে। এই কমিটির প্রথম অধিবশনে উন্নয়ন কার্যের প্রাথমিক মালমশলা সংগ্রহের জন্ম নির্দেশ দেওয়া হল এবং সাধারণ কার্য পরিচালনার

জন্ম একজন টুরিষ্ট ডেভলপ্মেণ্ট অফিসার নিযুক্ত করা সাব্যস্ত হ'ল। ১৯৫৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এই কমিটির দিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে দিতীয় পঞ্চবার্থিক পরিকল্পনার পর্ণটকদের স্থাবিধার জন্ম রেষ্ট হাউস নির্মাণের তালিকা অন্থমোদন করা হয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্থিক পরিকল্পনার আরও যেখানে যেখানে টুরিষ্ট-লজের প্রয়োজন তারও তালিকা তৈরী করা হয়। এছাড়া দার্জিলিঙে পর্যটকদের স্থবিধার জন্ম একটি টুরিষ্ট এড্ভাইসিরি কমিটি গঠনের ও কলকাতায় অনতিবিলম্বে একটি টুরিষ্ট প্র্যার খুল্বার নির্দেশ দেওয়া হয়। মোট কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন নীতির একটি পূর্ণ রূপই যে শুরু অই অধিবেশনে দেওয়া হয় তাই নয়, তৃতীয় পঞ্বার্থিক পরিকল্পনায় কর্তব্য কাজের একটা পরিদার থদড়াও এখানেই তৈরী হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বংসরেই কিন্তু প্র্যুটন বিভাগের কাজ খুব জ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময়েই সমস্ত রাজ্যকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে উত্তর ও দক্ষিণ এই তুই অঞ্লে বিভক্ত করা হয়। দার্জিলিং, জলপাই গুডি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ এবং কুচবিহার নিয়ে উত্তরাঞ্চল গঠিত হয় এবং এই অঞ্জে কার্য পরিচালনার জন্ম দার্জিলিং-এ একটি আঞ্চালক আপিদ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এছাড়া বাকী জেলাসমূহ নিয়ে হয় দ**ক্ষিণাঞ্চল** এবং তার আঞ্চলিক সংস্থা চুটি কেবল যে পর্যটকদের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ রাথবে, তাদের থবরাববর সরবরাহ ও স্বযোগস্থবিধার ব্যবস্থা করবে তাই নয়-অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে দেখাশোনা করবে এবং সরকারকে যাবতীয় বিষয়ে তথা সংগ্রহ করে জানাবে। উধতন মহলে একজন ডিরেক্টার, একজন সহকারী -ডিরেক্টার ও কিছু আসিফ্টাণ্টের সাহায়ে কার্যভার চালাবেন। বর্তমানে ডিরেক্টার ও অক্যান্ত কণ্চারী নিযুক্ত হয়েছেন। দার্জিলিং আপিসটি গত ১।৫।৬২ তারিথে থোলা হ'য়েছে।

দিতীয় পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় পর্যটন উন্নয়ন থাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একলক্ষ, পঁচাত্তর হাজার টাকা রেখেছিলেন। দীঘায় একটি আরামপ্রদ টুরিষ্ট-লজ্ঞ নির্মাণের জন্ম ঐ টাকা থরচ করবার কথা ছিল। কিন্তু সমুদ্রের অত্যধিক ভাঙ্গনের জন্ম বাস্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার-

গণ উপযুক্ত স্থান পান নি। ফলে ঐ টাকা নষ্ট হতে বদেছিল। অবশেষে আরো কিছু টাকা জোগাড় করে ১৭৭০০০ টাকায় ছটি ফাান, মাইক, বাথক্সম, উড়ো, জাহাজের সীটের মত ডানলোপিলো সিটে স্মজ্জিত বাদ ক্রয় করা হয়।

দ্রষ্টবা স্থানগুলি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য প্রচারের স্বন্ধ এই সময়েই ঠিক হয় যে, কলকাতা, শান্তিনিকেতন, গৌড় ও পাণ্ড্য়া, মূর্শিদাবাদ, বক্রেশ্বর, ও মাসাঞ্চোর, দার্জিলিং ও কালিপ্পেং, বর্ধমান, হুগলী, দীঘা, জলধাপাড়া, ও বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে স্থচিত্রিত ও রঙ্গীন পুস্তিকা বার করা হবে। এছাড়া সারা বাংলার সম্বন্ধেও একটি স্থন্দর পুস্তক ছাপা হবে।

পর্যটন বিভাগ এখন মোটের উপর কায়েমী হয়ে বদেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থা ক্রমেই কার্যকরী হচ্ছে। ৩২ ডালহাউদি স্বোয়ার ইষ্টে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্থসজ্জিত গৃহে দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটক-সংস্থা গত ২।৯।৬১ তারিথ থেকে কাজ স্থক্ত করেছে। প্রতিদিন যথেষ্ট পর্যটক এই সংস্থায় যাতায়াত করছেও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। ভারত সরকারের দার্জিলিংস্থিত পর্যটক-সংস্থাটি আগামী ১।৫।৬২ তারিথ থেকে উত্তরাঞ্চলের সংস্থা হিসাবে কাজ স্থক্ত করেবে।

বাংলার দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে যাতায়াতের ব্যবস্থা মোটের উপর ভালোই। আহার বাসস্থানের যা অস্থবিধা। কল-কাতা, দার্জিলিং ও শাস্তিনিকেতনে হোটেল ও অ্যান্ত থাকার ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এই অস্থবিধা দূরীকরণের জন্মই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে নিম্নলিখিত টুরিষ্ট-লজ্ নির্মাণের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করা হবেঃ—

| > 1        | শান্তিনিকেতন         | ৩'৫০ লক্ষ টাকা        |
|------------|----------------------|-----------------------|
| २।         | মালদহ                | 7.60 " "              |
| ٥          | <u>ডায়মগুহারবার</u> | >. <b>c</b> 。 " "     |
| 8          | কালিম্পং             | ·                     |
| <b>a</b> 1 | <b>नार्कि</b> निः    | 8 <sup>.</sup> २¢ " " |
| 91         | তুর্গাপুর            | ₹. <b>¢</b> ∘ " "     |
| 9 1        | বহরমপুর              | ۲°۰۰ " "              |
| 61         | <b>मी</b> घा         | پ ۵:۹ <i>e</i> " "    |
| । ६        | বিষ্ণু <b>পু</b> র   | . > "                 |
|            | •                    | মোট ২০় '০০ লক্ষ টাকা |

্রাজ্যসরকার থরচ করবেন ১৪ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্রীয় সরকার ৬ লক্ষ টাকা

এই বাসভবনগুলি নির্মাণের জন্ম জমির সন্ধান, নক্সা ও খরচের তালিকা তৈরী হচ্ছে। আশা করা যায় আগামী বংসরের মধ্যে এগুলি বাসোপযুক্ত হবে। এগুলি চালু হলে সাধারণতঃ ভালো হোটেলে আহার বাসস্থানের যেমন ব্যবস্থা থাকে সেই রকমই থাকবে।

এছাড়া কলকাতার লোয়ার সাকুলার রোডে এখন যেথানে প্রচার বিভাগের ইনকরমেশন দেন্টার আছে ঐথানেই একটি বৃহৎ দেট্ট্ গেষ্ট হাউদ দিল্লীর অশোকা হোটেলের কায়দার নির্মিত হবে। নির্মাণের জন্ম নক্ষা ও খরচের হিসাব তৈরীর কাজ স্কুক্ত হয়ে গিয়েছে।

দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে আহার বাসস্থানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে স্থলভে আরামপ্রাদ বাসে ঐসব জায়গা দেখানোর ব্যবস্থাও হচ্ছে এবং নিম্নলিখিত পথে বাস চালাবার কথা হচ্ছে—

- ১। কলকাতা-তুর্গাপুর-মাইথন-পাঞ্চেতহিল-চিত্তরঞ্জন।
- ২। কলকাতা-গান্ধিঘাট-কল্যাণী-হরিণঘাটা-শ্রীমায়া-পুর-নবদ্বীপ-পলাশী-মুর্শিদাবাদ।
- ৩। কলকাতা-তুর্গাপুর-বাকুড়া-বিষ্ণুপুর-জ্বরামবাটি-কামারপুকুর-দীঘা।
- ৪। কলকাতা-বর্ণমান-পানাগড়-ইলামবাজার, শান্তি-নিকেতন-বক্তেশ্বর-ম্শাঞ্চেড-তারাপীঠ।
  - । কলকাতা-ভায়মগুহারবার-ফ্রেজারগঞ্জ।
     [ নামথানা থেকে ফ্রেজারগঞ্জ রাস্তা নির্মাণ শেষ
     হলে ]
  - ৬। কলকাতা থেকে বিহারের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি— যেমন গন্না, বোধগন্না, রাঁচী, রাজগীর, নালন্দা ইত্যাদি।

কলকাতা ও পার্থবর্তী এলাকায় মাথাপিছু ৪১ টাকা ভাড়ায় রবিবার ও বৃহস্পতিবারে দারাদিন স্থদজ্জিত টুরিষ্ট বাদের দার্ভিদ গত ২।১০।৬১ তারিথ থেকে চলছে। এ ছাড়া তিন চার দিনের ছুটির দময় হুর্গাপুর, মাইথন ও চিত্তরঞ্জন যাতায়াত করছে। দূর দূর জায়গায় নিয়মিত ভাবে এখন ভ্রমণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ স্থদজ্জিত বাদের সংখ্যা মাত্র ছুটি। কোন কারণে কলকাতা পরিদর্শনের বাসটি বিকল হ'লে তার পরিবর্তে অন্স গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকার দরকার ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় বাদ থরিদের জন্য টাকা আছে মাত্র ১৫০ লক্ষ। সে যা হোক, যেকোন প্রকারে অর্থ সংস্থান করে সরকার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আরও তৃ'থানা ও স্ক্রসজ্জিত তিন্থানা বাদ ক্রয় করবার ব্যবস্থা করছেন।

দলবদ্ধ পর্যটকদের ভ্রমণের স্থবিধার জন্ম বর্তমানে যে স্থসজ্জিত বাস তথানি আছে সেগুলি ও আধুনিক মডেলের তথানি ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হয়। কলকাতা পরিদর্শনের জন্ম দলবদ্ধ ছাত্রদের কনসেমন রেটে স্থসজ্জিত বাসগুলি ভাডা দেওয়ার বাবসা আছে।

কলকতার দক্ষিণস্থ ছোট ছোট দ্বীপ ও গভীর অরণা

যুগপং সৌন্দর্য ও হিংঅ পশু এবং কৃষ্টীরের জন্ম প্র্যটক—

জগতে সমধিক থ্যাত। এথানকার রয়াল নেঙ্গল টাইগার

দেখার ও শীকারের জন্ম বৈদেশিক প্র্যটকনাত্রেই উদ্গ্রীব।
পেরিয়ার লোকের মত লক্ষে এই অঞ্চলে ভ্রমণ ব্যবস্থার
তাগিদ অনবরতই আসে। স্কৃতবাং এই অভাব পূর্ণ করবাস জন্ম সরকার একটি লঞ্চ থরিদ করতে মনস্থ করেছেন।
নৃতন লঞ্চ থরিদ বা নির্মাণ করার সময় সাপেক্ষে এথন প্রতি
শনিবার বেলা ৩টা থেকে ৬টা প্রস্ত ভগলী নদী থেকে
কলকাতা সহর দেখানো ২চ্ছে। লঞ্চটি আউটরাম ঘাট
থেকে যাত্রা করে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রস্ত যায়। তার
পর সেথান থেকে ঘুরে সোজা দক্ষিণেরর প্রস্ত গিয়ে আবার
আউটরামঘাটে ফিরে আসে। গত ২৭।১।৬২ তারিথ থেকে
এই লঞ্চ মার্ভিস দ্বনদিনই প্রিয় হয়ে উঠছে।

দিতীয় পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনাকালে বাংলার দ্রষ্টবা স্থানগুলি সপন্দে যেসন মনোহর পুস্তিকা প্রচারের কথা ছিল সেগুলি একে একে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এইসব পুস্তি-কার দুইবা স্থানগুলি সপন্দে শুরু যে মনোজ্ঞ বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাই নয়, তথার আহার বাসস্থান, যানবাহন ও উংস্বাদি সপন্দেও বিস্তারিত তথা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এ পুস্তিকাগুলি ছাড়াও কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র-সমন্বিত একথানি পুস্তিকা ও বিভিন্ন বড় বড় রাস্তার মানচিত্র সম্বলিত কয়েকথানি পুস্তিকা প্রকাশ করার জন্ম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকগুলি মুদ্রণের জন্ম ১'৫০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এত **অল্প** টাকায় দব পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হবে না। অ**ন্তত্ত** হ'তে বাকী অর্থের দংস্থান করতেই হবে।

বৈদেশিক পর্যটকদের মধ্যে গারা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী বা বাবসায়ী তাঁদের এত দুশীয় সমবাবসায়ভুক্ত বাক্তিগণের সহিত ভাবের আদান প্রদানের স্থবিধার জন্ম আতিথ্য পরিকল্পনা বা ( Hospitality-Scheme ) চালু করা হ'য়েছে। গত শীতকালে কয়েকজন পর্যটক এই পরিকল্পনা অন্থথায়ী আতিথ্য গ্রহণ বা গল্পগ্রুব ক'রে এতদ্দেশীয় লোকের সবিশেষ প্রশংসাবাদ করে গিয়ে-ছেন।

বাংলার দুপ্টব্য স্থানগুলি দর্শকের কাছে আরও আক-ধণীয় করবার জন্ম ছোট ছোট রাস্তা নির্মাণ, ফুলের বাগান করা,ঝোপঝাড় প্রিদার করা ইত্যাদির জন্মও কিছু অর্থের ব্রাদ্দ করা হয়েছে।

পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটকের সংখ্যাও বে দিন দিন বুদ্ধি পাছে সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। এখন বিভিন্ন দুষ্টব্য স্থানে কিভাবে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে তা লক্ষ্য করবার জন্ম সরকার পরিসংখ্যান বিভাগের সাহায্য চেয়েছেন এবং কিভাবে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হবে তারও নির্দেশ দিয়েছেন। কাজ স্থক হ'য়ে গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এই বছরের শেষেই রাজ্যে দেশী ও বৈদেশিক পর্যটকের গ্রমনাগ্রমনের পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।

ভারত দর্শনে আগত বৈদেশিক প্রটকের মধ্যে শত-করা ৪২ জন কলকাতায় আদে এবং এঁদেরই দিল্লী ও বোদাই দর্শকের সংখ্যা কলিকাতার চেয়ে মাত্র শতকরা ৪।৫ জন বেশী। স্কতরাং প্র্যুক্ত-প্রিয় নগরী হিসাবে কলিকাতা সহরের স্থান পৃথিবীর প্র্যুক্তন মানচিত্রে স্থানি-দিন্তী। এদিকে ভারতে প্র্যুক্তির আগমনের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যেখানে ১৯৫১ সালে সংখ্যা ছিল মাত্র ২০,০০০, সেখানে ১৯৫৯ সালে ১১০,০০০, ১৯৬০ সালে ১২৩,০৯৫ ও ১৯৬১ সালে ১০৯৮ ও ও "লাড়িয়েছে। জেট-মুগ (Jet Age) ভারতে পুরাদস্তর এসে গেছে এ সংখ্যা ভয়ানক রকম বেড়ে যাবে। আবার রাজ্যসরকারের মধ্যবিত্ত ও নিম্মবিত্ত ব্যক্তিদের ভ্রমণে স্থবি। দেওয়ার নীতি দেশীয় প্র্যুক্তিকের সংখ্যাও বাডবে। এখন প্র্যুক্তির এ বিরাট

ভীড কেবল কলকাতায় দীমানদ্ধ থাকলে চলবে না। বাংলায় কলকাতা ছাড়া তো দ্ৰষ্টব্য স্থান কম নয়। আস-মুদ্র হিমাচল প্রটকের দর্শনীয় এমন বিভিন্ন প্রকার বস্তুর সমাবেশ ভারতে আর কোথায় আছে! এথানে যেমন সবুজ অরণ্য হিমালয়ের তৃষারময় অগণিত শৃঙ্গ ও পুষ্প-সম্ভাবে পরিপূর্ণ মনোরম শৈলাবাদ আছে তেমনি আছে তর্জমুথরিত ঝাউবন্ঘের। বিস্তীর্ণ সমুদ্রদৈকত। শাস্তি-নিকেতনে আছে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিষে পুষ্ট ও প্রাণবস্ত আন্তর্জাতিক কৃষিকেন্দ্র, আর মোগল শাসনের পূর্ব ও পরবর্তীযুগের স্থপতিবিছার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে গোড়, মূর্নিদাবাদ, পাণ্ডয়ার মন্দির, মসজিদ, রাজপ্রাসাদ ও স্তম্ভদুড়ায়। বিষ্ণুপুরের স্থল্বর মন্দিরপুঞ্চে শুধু যে এক অভিনব দেবালয় নির্মাণ শিল্পের প্রকাশ তাই নয়,এইসব মন্দিরগাত্রের ছাপা ইটের কাজে প্রাচীন হিন্দু থেকে আরম্ভ করে মোগল ও রাজপুত চিত্রশিল্পের ধারা অপরূপ কলাকৌশলে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। জল্ধাপাড়ার রক্ষিত অরণ্যে গণ্ডার, বাৰ হরিণ ও নানাজাতীয় পশুপক্ষীর মেলা। ওদিকে গ'ডে উঠেছে জার্মানীর রুড় ইম্পাত নগরীর কায়দায় তুর্গাপুর ইম্পাতনগরী। স্থতরাং পর্যটকদের কলকাতার বাইরের এই বিরাট দ্রষ্টব্য বস্তুর আমন্ত্রণ জানাতেই হবে। রাজ্যদরকার অবহিত আছেন যে এথন পর্যন্ত যে মুষ্টিমেয় পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে তা কিছুই নয়। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির প্রচারের জন্ম পুস্তিকা প্রকাশ ছাড়া আরও বিভিন্ন পম্বা নিতে হবে। যাতায়াতের আরও স্থবিধার জন্ম বিভিন্ন স্থানে বিমানে ষাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। দীঘায় যাওয়ার জন্ম থড়গপুর থেকে স্থসজ্জিত টুরিষ্ট-বাস দিতে হবে। বক্রেশ্বরকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাজগীরের পর্যায়ে আনতে হবে। দার্জিলিং থেকে টাইগারহিল, দেঞ্চল লেক জনধাপাড়া, গোর, পাণ্ডুয়া ইত্যাদি স্থানে বাদ-দার্ভিদ চালু করতে হবে। এমনি আরও অনেক কিছু করলে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান কলকাতার মতই জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। উন্নয়নের গোডার কাজ যথন স্কুট্ভাবে স্থক হয়েছে এবং সবদিকেই সরকারের যথন সতর্ক দৃষ্টি আছে তথন আশা করা যায় বাংলার পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যত অবশ্যই উচ্জ্বল।

### আষাঢ়-প্রভাতে

#### অধ্যাপক শ্ৰীআশুতোৰ সান্যাল

জাগরণে কিবা কাজ !—নিয়ে অর্দ্ধ-নিমীলিত আঁথি অলস আষাঢ় প্রাতে মনে হয় শুধু পড়ে থাকি শান্ত স্তন্ধ গৃহ-কোণে। মাঝে মাঝে গুনি পেতে কান আম্রপনসের কুঞ্জে রিম্ঝিম্ বাদলের গান স্থমধুর। যদি কারো তম্বীদেহে ভূষণ শিঞ্জন শিয়রে বাজিয়া উঠে, -- আর কিছু নাহি আকিঞ্ন এ জীবনে! মাধবীর মনোহর পুষ্পিত প্রলাপ, ব্যাকুল বকুলবক্ষোলীন লুব্ব ভ্ৰমর-কলাপ, চীনাংশুক চম্পকের চারু স্থরভির সমারোহ, বিলোল পলাশ গুচ্ছ,—বসন্তের মদির সম্মোহ, রক্তকরবীর রঙ্গ, রঙ্গনের অপাঞ্চের হাসি, নিরজন পল্লীবাটে দ্ধিশুল্র মল্লিকার রাশি,— কোন্ পূর্বজনমের ভূলে-যাওয়া স্থপ্রপ্রসম উতল অবশ করে কোন্ মোহে প্রাণমন, মম এ প্রভাতে ! কাজ-কর্ম ?—ছিল, আছে, রবে চিরদিন। জানি, শুধিতেই হবে তুঃখময় অস্তিত্বের ঋণ এ সংসারে; জানি—এই গীতিগন্ধ স্থরার আবেশ মুহূর্ত্তেই যাবে টুটে,—এতটুকু না রহিবে লেশ! সেই ক্লান্তি, সেই শ্রান্তি, বাঁচিয়ার অনন্ত প্রয়াস ু স্বপ্নাতুর হৃদয়েরে করিবে নির্গুম পরিহাস

ক্ষণ'পরে! এ জীবনে নাহি যদি তিলেক বিশ্রাম. য্যাতি-যৌবনা ধরা কেন তবে নয়নাভিরাম ! কৃজনগুঞ্জনমন্দ্রে উল্লিসিত কেন এ ভূবন ! ফুল ফোটা, চাঁদ ওঠা, পাথি ডাকা কেন অকারণ। স্থন্দর স্বষ্টির পানে চেয়ে আজ এই কথা ভাবি---এ জীবনে সব ঝুঠা,—সত্য শুধু এ দেহের দাবি मग्रारीन! ठठुर्निटक अखरीन काज आंत्र काज! কর্মী নহি,—কবি আমি আত্মমগ্ন নির্বোধ নিলাজ,— কথা আর ছন্দ নিয়ে গৃহকোণে করি দিবারাতি কল্পনার মোহঘোরে মনোহর মিথ্যার বেসাতি ! অকাজের কাজে মোর বস্থধার কোন প্রয়োজন! কর্মান্ত ধরাতল প্রাণহীন যন্ত্রের মতন আবর্ত্তিছে নিশিদিন। মনে তাই ভাবি বারবার— কার ভাঙ্কি ?—কে নির্বোধ ? কবি, না এ যান্ত্রিক সংসার ? মৃত্যু যদি সত্য হয়—তবে কেন এত ছুটাছুটি ? পল্লবশয়ানপুষ্প বনতলে করে ফুটি ফুটি,— তাহার নাহিক ত্বরা! নারিকেল তরুশাথা'পরে মেঘলা দিনের আলো ঝিমায় মধুর তন্ত্রাভরে মেত্র পবনে। হায়, ঐ মতো স্থশয্যালীন-ननिष आनत्म यि कार्ति अथ निषारमञ्जलित।

# Garl Ongo Minm

# **उड क्रिलक्शनन ह्याकाल**

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আ মাদের বেচারামকে যথায়থ উপদেশসহ বিদার দিয়ে আমি প্রথমেই বেচারামদের পাড়ার সেই এজমালী ঠান্দির বিবৃতি গ্রহণের জন্ম তাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। প্রথমে এই বয়দেও আমাদের এই ঠান্দিদি আমাদের সন্মুথে এসে বিবৃতি দিতে রাজী হলেন না। তাঁর সেই একই কথা এই যে 'ঠার বাপপিতামহের দেউড়ী কন্মিনকালে কোনও দারোগা ব। দীপাই শাস্ত্রী পার হতে পারে নি. আর আজ তাঁদের সেই সাবেকী পরিবারের মান্ত্র হয়ে তিনি ঐ দব আজেবাজে মান্ত্রদের সামনে বার হয়ে আসবেন। তিনি যে কতবড়ো ঘরের মেয়ে, তা এই শহুরে মাতৃষ্গুলোর বোঝবারই ক্ষমতা নেই। এই সব আম্পদ্ধার কথা কোনও দারোগা তাঁর নাপের বা শুশুরবাড়ীতে সাবেকী কর্ত্তাদের কাছে উত্থাপন করলে এতাক্ষণ নাকি তাঁরা আমাদের গাঁয়ের দ-এর মধ্যে গুম করে ফেলতেন ইত্যাদি। এই বুদ্ধামহিলার এই গ্রুগজানী ভুনে আমাদের ক্যায় তাঁর বাড়ীর লোকেরাও গীতিমত বিব্রত হয়ে উঠছিলেন। অতি কষ্টে তাঁরা তাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে আমাদের দামনে তাঁকে বার করে আনতে পেরেছিলেন। এর পর আমি তাঁকে ঠাকুমা ও ঠান্দি প্রভৃতি সলোধনে আপ্যায়িত করা মাত্র তিনি স্বাভাবিকভাবেই খুশী হয়ে বলে উঠলেন, ও বাবা! তুমি দারোগা ? সেই কবে ছোটবেলায় একবার আমি গ্রামেতে হংদেশ্বর দারোগাকে দেথেছিলাম। কিন্তু তুমি তো একটা বাচ্চা ছেলে। দারোগার তো ইয়া বড় গোঁফ থাকবে। আ ? এ সব ঠাট্টা নাকি ? এই ভাবে এই পাড়ার এজমালী ঠাকুমা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলে আমরা অতি সহজেই তাঁর একটা বিবৃতি নিতে পেরেছিলাম। তাঁর সেই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটী আমি নিমে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমি অমৃক গ্রামের জমীদারদের বড় তরকে<mark>র বড়</mark> কর্তার প্রথম কতা। মৃতেশপুরের জমীদারদের **ঘরে** আমার বিবাহ হয়। আমার আমলে হাতীওলো বিক্রয় হয়ে যায়। তবে বাবা, হাতীর বাধার গাছগুলো আমাদের আমলেও সেথানে পোতা ছিল। কতো বাঁকা বাঁকা ভারী তরোয়াল আমার বধু বয়সে সে বাড়ীতে দেখেছি। যে সব তরোয়ালগুলো নিয়ে পূর্ব্বপু<mark>রুষরা</mark> লড়াই জিতেছে, দেগুলো কিনা অথতে নাতিগুলো চোথের সামনে লোহার সের দরে বিক্রয় করে দিলে। শেষে বাবা দব খুইয়ে ছোট ছেলেটার হাত ধরে এই শহরের বাদায় উঠেছি। এথানে না আছে দেব-দেবতার পূজা, না আছে গো-ব্রাহ্মণের সেবা। শেষে কি-না এখানে পুলিশের হামলাও দেখতে হলো। বাড়ী চড়াও হয়ে মানুষ জ্বম করা তো ক্মিন কালে শুনি নি। অবশ্ ঠেঙাড়ে গাঁয়ের পথে ঘাটে এমন সব ঘটনা কতো ঘটেছে।

আমরা ইচ্ছা করেই এই ঠাকুমা বৃড়ীকে তাঁর মনের ও প্রাণের কথা কিছুক্ষণ ধরে বলে যেতে দিলাম। এই ভাবে মনের কথা অনাবিল ভাবে বলে যেতে যেতে তাঁর মনটা বেশ হান্ধা হয়ে উঠলো। এই স্ক্ষোগে আমি তাঁকে এই মামলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে স্কুক্ষ করে দিলাম। আমাদের প্রশ্লোত্তরগুলি নিম্নে উক্ত করে দেওয়া হলো।

প্র:—আচছা ঠাকুমা! কাল দকালে আমি ঐ ভদ্র-

মহিলার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র তোমার নাতনীরা দল তোমাদের এই বাড়ীর বারা গুার ওপর হতে অমন ভাবে হেঁপে উঠলো কেন ?

উ:—তা বাবা ওরা ছেলে মান্ত্য তো! তুমি একবার তো মার্ধর থেয়ে চলে গেলে। আরো বাবা, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ঘেনার মরি। মেয়ে লোকের হাতে পুরুষ মার থেলে। তা তুমি চলে তো গিয়েছিলে, কিন্তু লজ্জার মাথা থেয়ে আবার ফিরে এলে কেন ? পুলিশের লোক ব'লে তোমরা যা খুনী তা তো করতে পারো না। একটা কিছু সাংঘাতিক অপরাধ নিশ্চয়ই ওপানে করেছিলে। তবে যদি ওথানে গোয়েলাগিরী করতে গিয়ে মার থেয়ে থাকো তো সে কণা স্বতন্ত্ব। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে প্রথমবার অতোধব অন্তরের কণা তৃজনায় মিলে কইলে কেন ? কিন্তু বাবা, তোমাকে উত্তম মধাম দিয়ে যারা গেল, তারা তাহলে আবার কারা ?

বিষয় খলেনা এই সাক্ষীর এই বিবৃতি শুনে উপস্থিত সকলে হকচকিয়ে গিয়ে আমার দিকে বারে বারে তাকিয়ে দেথছিল। এইরূপ এক অছুত পরিস্থিতিতে ইতিপূর্কো আমি আর কোনও দিনই পড়ি নি। আমি ও আমার সহকারী কনকবান্ বেশ নুঝতে পারছিলাম যে কোথাও একটা কমেডি অব এরার হয়ে গিয়েছে। আমি বেশ নুঝতে পারলাম যে তা'হলে ও ভদ্রমহিলা কর্তৃক লাঞ্জিত ভদ্রলোকটার সহিত আমার আরুতির কম বা বেশী সাদৃশ্য ছিল। তা'না হলে ও আক্রমণকারীদের তার এই বৃদ্ধা সাক্ষীনীটাও এই একই ভুল করবে কেন থ আমি মনের এই সব চিন্তা চেপে গেলেও মুখ চোথ লক্ষার আমার লাল হয়ে উঠছিল। এতোগুলো লোক তাহলে আমার চরিত্র সম্বন্ধেই সন্দেহ করছে নাকি থ কিন্তু তনুও আমল বিষয় খলেনা ব'লে একরকম দম বন্ধ করে আমি এই সাক্ষীনীকে আবার জিক্সাদাবাদ করতে স্কুক করে দিলাম।

প্রঃ—আপনি বোধ হয় আমার চেহারার সঙ্গে আরেক জনের চেহারটো একটু গুলিয়ে ফেলেছেন। আছো ঠাকুমা! প্রথমে আমার মতন চেহারার যে লোকটাকে ঐ মহিলাটী অপমান করে তাড়িরে দিলে না—সেই লোকটির সঙ্গে ঐরকম ঝামেলার আগে ঐ মহিলাটীর কি কি প্রাণের কথা হয়েছিল ?

উঃ—তা জানি না বাবা! তোমরা হজনা এক বা তির লোক কি না? তবে তোমার চেয়ে লোকটা বয়সে অনেক বড়োই হবে মনে হয়। তা তেইশ গণ্ডা বয়েস তো আমার হতে চললো। তা আমার চোথের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। তা বাবু, এতো লোকের সামনে এ সব কথা আমি বলতে পারবো না।

এই বৃদ্ধ মহিলার এবংবিধ উক্তির মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। আমার অন্তরোধে উপস্থিত ছোট বড় সকলে দ্রে চলে গেলে আমি এই বৃদ্ধা মহিলার এই সম্পর্কিত বাকী বিবৃতিটা লিপিবদ্ধ করে নিলাম। এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"কাল সকালে আমি এ' বাড়ীর নাতনীদের নিয়ে এই বাড়ীর বারান্দার উপর বসেছিলাম। এমন সময় তোমার মত মোটা সোটা পুরুষই একটালোক ঐ ভদুমহিলার বাড়ীর একটা জানালাতে টোক। দিল। একটু পরেই দেখলাম যে ঐ ভদুমহিলা চোথ রগভাতে রগভাতে জানালার ধারে এমে জানালা খুললেন। ভদ্লোককে এই ভাবে বাইরের রাস্তায় দেখে তেলেবেওনে জলে উঠে বললো, এতো সকালে এখানে তোমার আসার দরকার কি ? আমি তো বলে দিয়েচি আমার মনের আসল কগ।। ভদুলোকটা বোধ হয় এতোখানি শুনতে হবে ত। আশন্ধ। করেন নি। ঐ মহিলাটীর এই কথার জানলার রেলিঙটা মুঠা করে ধরে দাতগুলো কড়মড় করে ভেঙ্চে উঠে বলে উঠলো, তুমি যে কতোবড় স্বার্থপর শয়তান, ত। আমি স্বপ্নে কল্পনাও করতে পারি নি। এই যদি তোমার মনে ছিল তা'হলে এতো আশার বাণী আমাকে না শুনিয়ে আমাকে স্পণ্টাস্পণ্টি বললেই পারতে যে তোমাকে দিয়ে গুরু একটা সাংঘাতিক কাজ করিয়ে নিতে চাই। আমি বোধ হয় এই দিন পাগল হয়েই গিয়েছিলাম। তানাহ'লে এই কাজ এমন ভাবে আমার মত এক নিরীহ লোক করবেই বা কেন ? কি কুক্ষণেই না আমার সন্তা-নের আস্তানা খুঁজতে এমে তোমার সঙ্গে এতোদিন পরে আবার দেখা হয়ে গিয়েছিল। আতোপান্ত আমার সমস্ত জীবনটা আমি তোমার জন্মেই না নপ্ত করলাম। এতো দিন পরে নিজেকে একট সামলে নিয়ে নৃতন জীবন স্থক

করতে চেয়েছিলাম; ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তেই তুমি আমাকে আবার এক মহানরকে এনে ফেলে দিলে। আচ্ছা আমি ও তোমাকে দেখে নেবো।' এই ভদুমহিলা থর্থর করে কাঁপতে কাপতে এই ভদ্লোকের এই সব স্থামাথা বাণীগুলোকে গলাধঃকরণ করছিল। এইবার হঠাং দে পিছন ফিরে কি একটা দেখে নিয়ে সদর দরজা ঘুরে বাইরে এসে চীৎকার করে বলে উঠলো; 'অপরাধ আমি করালেও তা করেছো তুমি নিজে। তুমি মনেও ভেবো না যে এতে পার পাবে তুমি। এখন বেরিয়ে যাও, বলছি। ভদ্রলোক কিছুটা তার সঙ্গে ধাকাধাকি করার পর লোকজন জড হচ্ছে দেখে মরে পড়ছিল। হঠাং এই মহিলাটা তার কাধটা ধরে नाए। मिरा तरल छेठेरला, 'আচ্ছা। আমি দেখবো ভেবে আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারবো কি না প শারা রাত জেগে মাথা কি ঠাণ্ডা রাখা যায়! তুমি না' হয় সকাল আটটা আন্দাজ একবার এদিকে এসো! এদের এই সব কথায় এটা যে এই বাডীর এই বক্ষাত ভদুমহিলার এই সব নতন কথার উত্তরে এ নিল্লব্জ লোকটা বললে— 'ঘুরে আসবার জারুগা কাছে-পিঠে আমার কোণায় থ (जाभात अंशात यथन श्वान तारे, ज्यान ना रत के प्रतित পার্কটায় একট বদে জিরিয়ে আসি। কিন্তু আজই আমি তোমার কাছ হতে একটা পাকা কথা চাই।' এই ক্য়েকটা কথা কালোকালো হয়ে বলে ঐ লোকটা টলতে টলতে এক দিকে চলে গেল।

এদের পিরীতের ঝগড়া আমার বুঝতে আর বাকী পাকে নি। তাড়াতাড়ি নাতনীদের ধমকে ভেতরে পাঠিয়ে ওদিকে চেয়ে দেখি—লোকটা গুড় গুড় করে চলে খেতে থেতে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল, 'আবার তোমার গপ্পরে আসবো ? আমার ছেলেটাকে খুঁজে পেলে এবার তাকে নিয়ে শুধু স্বখী হবো। এই জীবনে আমি অনেক প্রেছি- -আবার অনেক হারিয়েছি ও, আর নয়—?

কিন্তু তা সত্ত্বেও কিনা সেই সকাল আটটার সময়েই মাবার লোকটা দিরে এলো মনে করে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অবিশ্যি আমরা তোমাকেই সেই লোকটা বলে ভুল করেছিলাম। তা এখন সতা মিথাা অন্তর্থামী গুরু নারায়ণই জানেন। এই জন্মে এই নিম্নজ্জপানা দেখে নাতনীগুলো একবার হেসেও উঠেছিল। এই সব দেখে শুনে শেষে আমাদের বোকিওলোও না গোলায় যায়।"

এই বৃদ্ধা মহিলা সাক্ষীনীর এই বিবৃতি শেষ হলে আমি
ও আমার সহকারী কনকবাবু পরস্পরের দিকে একবার
চেয়ে দেখলাম। এতো লোকের সামনে নিজেদের মধ্যে
মতামত বিনিময় করা সম্ভব ছিল না। তাই চোথের চাহনীর সাহায্যে পরস্পর পরস্পরের অভিমত অবগত হয়ে
সোজা-স্কলি সেথান হতে আমাদের বেচারাম ওরকে
বিচকের কর্ম পিসেমসাই এর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম।

ছোট দ্বিকক্ষযুক্ত একটা একতল গৃহের একটা অন্ধকার কক্ষে বেচারামের কগ্ন প্রোচ পিশেমশাই শুয়েছিলেন। তার পায়ের দিকে বদে তার ব্যীয়দী স্থা তাঁর শুশ্রুষা কর-ছিলেন। পাশের অন্তর্মপ একটা কক্ষে তাদের তুইটা ছেলে চাংকার করে পড়া মুখন্ব করছিল।

আমি ধীরভাবে কান খাড়। করে এদের পড়ার বহর একট্থানি অন্তথাবন করে নিলাম। না, এরা পড়া ভনা ভালো ভাবেই করছে। যাদের লেখা পড়া হবার, তা তাদের এমনিতেই হয়ে থাকে। কোনও ভালো বা মন্দ পরিবেশ তাদের মান্ত্র হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয় বলে মনে হয় না। এইরূপ এক প্রতিকৃল পরিবেশের মধ্যেই এরা লেখাপড়া করে চলেছে। তবু এদের মধ্যে থেকেও লেখাপড়া শেখা হলো না শুধু আমাদের এই বিচকে ওরফে বেচারামের। সারা জীবনটাই বথা অপরের ফাইফরমাজ থেটেই সে কাটিয়ে দিলে। সম্প্রতি তাকে দিয়ে এই ফারমাইজ থাটানোর ব্যাপারে বিহিতরূপে আমরাও ধোগ দিয়েছি। মনটা আমাদের অরিতগতিতে ওদের পড়ার শব্দের দিক হতে ফিরিয়ে নিয়ে আমরা এই বিচকের পিশেমশায়ের উপর গ্রস্ত কর-লাম। এদের চিন্তাক্লিপ্ত মুখে যেন এতোদিনে একটু স্বস্তির রেখা ফুটে উঠেছে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরে জেনেছিলাম যে বিচকে তাদের সংসারের স্বাচ্ছল্য এতো-দিনে ফিরিয়ে আনতে পারার জন্মেই তাদের এই আনন্দ। এই বিচকে তাদের আর গলগ্রহ পোষ্য নয়। তাদের আশা এই বিচকের দৌলতে তারা যেমন বহু অপমানের হাত হতে বাঁচলেন, তেমনি তাঁদের ছেলেগুলোরও পড়াগুনো করে মান্তব হবার একটা উপায় হলো। বিচকে তাঁদের আমার সম্বন্ধে কি বলেছিল তা জানি না। আমাকে কেথে খুশীতে মাথা নেড়ে তাঁর প্রী মাথার কাপড়টা আরও একটু কপালের উপর টেনে দিলেন। আর ভদ্রলোক নিজে তুই হাত তুলে আমাকে আশীর্কাদ করে বলে উঠলেন, 'আমাদের বিচকেকে তাহলে তুমিই বাবা সংপথে এনে চাকুরী দিয়ে মাকুষ করে তুলেছো?' এঁদের এতদিনের অবহেলিত বিচকে কোনও দিনই অসংপথে ছিল কি'না জানি না। আমি এঁর এই কথায় মাথা নেড়ে একটু হেঁসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে স্ক্ করে দিলাম। তাঁর এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিমে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আজে! এই বিচকে হচ্ছে আমার এক স্বর্গতঃ দূর-সম্পর্কীয় ভগ্নীর একমাত্র পুত্র। এর বর্ত্তমান বয়স হবে সতের আঠারো। ওর আট বছর বয়সে মা মারা গেলে ওর বাপ আমাদের কাছে ওকে রেথে চলে যায়। এই সময় আমরা শান্ধিভাঙা লেনে বসবাস করতাম। এর বছর কয় পরে ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্ট থেকে এই মহাল্লাটা ভেঙে ফেললে আমরা এই বাসায় উঠে এসেছি। আমরা ভনেছি যে বেচারামের বাপ এলাহাবাদে বিয়ে করে ঘর সংসার করেছে। কিন্তু এর মধ্যে সে একদিনও তার এই ছেলের থোজ-থবর আর নিলে না। সম্প্রতি তার সেই স্ত্রীও নাকি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছে। কয়েকদিন আগে শান্ধিভাঙা পাড়া থেকে আমার এক বন্ধু আমাকে দেখতে এসেছিল। তার কাছে ভনেছিলাম যে মাদকয়েক আগে ওর বাপ একবার ওপাড়ায় তার এই ছেলের জন্মে থৌজ করে গিয়েছে। ওপাড়ার লোকেরা আমার ঠিকানা না দিতে পারলেও আমরা যে এই অঞ্লে উঠে এদেছি তা তাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু সে তো কৈ আর এদিকে একবারটীর জন্মে পা দিলো না। হয়তো দে মত পালটে ফেলে পুর্বের তায় আবার উধাও হয়ে গেলো। তবে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় আমাদের সঠিক ঠিকানা হয় তো সে পায় নি।

আজে হাঁ, এ কথা ঠিক। ওদের গ্রাম পদ্মার ভাঙনে ভেঙে গিয়েছে।

ভদ্রলোকের এই বিবৃতিটুকু আমাদের তদস্তকে যেন সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিলে। কিন্তু তাহলে কি এই সাংঘাতিক ও মন্মান্তিক অপরাধের প্রকৃত হোতা কি বিচকেরই অপদার্থ পিতা ? এইরূপ এক সন্দেহ পূর্বেও একবার আমার মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল। কিন্তু তথনও এমন কোনও প্রমাণ আমি পাই নি—যাতে এইরপ এক স্থির দিন্ধান্তে আসতে পারা যেতে পারে। পদ্মা নদী তো বহু লোককেই ভিটামাটী ছাড়া করেছে—এই একটী তথ্যের উপর নির্ভর করে কাউকে কোনও এক বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু ওপাড়ার এজমালী ঠানদি এবং এপাড়ার বিচকের পিসেমশাই-এর ছুইটি বিবৃতি একত্রে সন্নিবেশিত করলে তো আমাদের তদন্তের মোড় এইদিকেই ঘ্রিয়ে দেয়।

এইখানকার এই মৃত্যুম্থী রুগ্ন ভদ্রলোককে আর বেশী বিরক্ত করার ইচ্ছা আমার ছিল না। তবুও তাঁকে আরও ছুই একটি প্রশ্ন করতে আমি বাধ্য হলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্রগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা, এই বিচকের পিতাকে দেখলে আপনারা তাকে নিশ্চই চিনতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে হঠাৎ পথে-ঘাটে দেখলে বিচকে কি চিনতে পারবে।

উঃ—আজে, আমরা তাকে ঠিক চিনতে পারবো।
তবে বিচকের দশ বংসর বয়সের সময় তাঁর সঙ্গে বিচকের
শেষ দেখা। এথোন ন'দশ বছর পরে দেখে বিচকে তাঁকে
না চিনলেও চিনতে পারে। তবে ত্জনার চেহারার মধ্যে
বেশ একটা আদল এখনও দেখা যায়।

প্র:—হুম্! আচ্ছা, আমার দিকে চেয়ে দেখুন তো!
আমার চেহারার সঙ্গে বিচকের চেহারার কোনও আদল
কি আছে? এই একটু আধটু যে কাছাকাছি—আমাদের
উভয়ের চেহারার কি মিল দেখা যায় ?

উঃ—আরে! কিই যে আপনি বলেন। আপনার চেয়ে সে যে বয়সে অনেক বড়ো, তবে, হাঁ। দূর থেকে দেখলে আপনাদের উভয়ের অবয়বের ও মৃথাক্ততির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে এই দশ বারো বছর পর তার চেহারা কি রকম দাড়িয়েছে তা কে জানে ? কিন্তু এতো সব কথা আমাকে আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো!

এই কয়টি বিষয় ছাড়া এই ভদ্রলোকের কাছে আপাততঃ
আমার অন্য কিছু জেনে নেবার প্রয়োজন ছিল না।
আমরা এইবার তাড়াতাড়ি এঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে
বাইরে এসে স্বরিতগতিতে অপেক্ষামান পুলিশ টাকটীর
উপর উঠে বসলাম, এর পর আমাদের নির্দেশমত এই

পুলিশ ট্রাকটী নিউ তাজমহল হোটেলের দিকে ছুটে চললো। একমাত্র এই মামলার চিস্তা ছাড়া অন্ত কোনও বিষয় আমাদের মনেই আদে নি। হঠাং এক দময় আপন দম্বিত ফিরে পেয়ে আমি সহকারীর দিকে ফিরে চাইলাম। কিন্তু সহকারী আমার মতই চিস্তামগ্ন থাকায় তা দেখেও যেন দেখতে পেলো না।

'আমার মনে হয় কনক, সহকারী অফিসার কনকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমি বল্লাম, দেই দিন স্কালে যাকে ঐ ভদ্রমহিলা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, দেই ব্যক্তি আমাদের এই হতভাগ্য বিচকে ওরফে বেচা-রামের পিতা ছাড়া আর কেউই নন। খুব সম্ভবতঃ তাকে সকাল আটটার সময় পুনরায় দেখানে আসতে বলেছিলেন-কাউকে দিয়ে তাঁকে উত্তম মধাম প্রহার দেবার জন্তে। এমন কি তাকে একেবারে শেষ করে দেবার ইচ্ছাও হয়তো তার ছিল। এদিকে তাঁর জায়গায় আমি সেথানে এসে পড়ায় আমাকে 'তিনি' বলে গুণ্ডারা ভুল করে থাকবে। আমি তাড়াতাড়ি পিস্তল বার না করলে, আর ঠিক সেই সময় তুমিও ট্রাকে করে দেখানে না এসে পৌছলে হয়তো তারা ছুরি-ছোরা বার করে আমাকেই দেখানে একেবারে জানে মেরে শেষ করে দিত। এখন যদি ঐ ভদ্রমহিলাটীই এইদব গুণ্ডা বদমায়েদদের ওথানে ডেকে আনিয়ে থাকেন তা'হলে তো! ও বাবাঃ। এ সব ভাবতেও যে সারা শরীরটা শির্শির করে উঠে।

'এসব আপনার অম্লক সন্দেহ স্থার? আমার সহকারী অফিসার কনকবাবু আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'একেবারে সহায়-সম্বলহীন না হলেও ভদ্রমহিলা একজন বাঙালী মেয়ে মাত্র—তা'ও তিনি একাকিনী একটা বাড়ীতে বসবাস করেন। তাঁর আফিস বা কাষ-কারবারের বিষয় যা কিছু আমরা শুনেছি তাতে করে তাঁর সংসর্গ অন্ততঃ চোর হণ্ডাদের সঙ্গে না থাকবারই কথা। আমার মনে হয় আপনার ওপর আক্রমণ ঐ পাড়ার ছোকরার দলেরই ক্ষেকজন করেছিল। এই সব প্রেম-ঘটীত ব্যাপার কোনও পাড়ায় ঘটলে সেখানকার ছেলে ছোকরারা সন্দেহমান ব্যক্তিদের এমনি ছই এক ঘা দেবার চেষ্টা করেই থাকে, এর মধ্যে অবশ্রু রাগের চেয়ে ঈ্বাই থাকে বেশী। এ ছাড়া আমাদের বিচকের বাবাকে এরমধ্যে অহতুক ভাবে জড়ানো

আমাদের পক্ষে উচিং হবে না। আপনার চেহারার সঙ্গে যদি তাঁর চেহারার আদল থাকে তাহলে এই চেহারার আর একজন লোকও কি ভভারতে থাকতে পারে না। এসব চিন্তা হচ্ছে আপনার অনেকটা কাকতালীয়বং চিন্তারই সামিল। তাছাড়া সন্দেহকে তো প্রমাণ বলা যায় না। এসব বিষয় বিচকে জানাল আমাদের সে আর কোনও সাহাষ্যই করবে না। তার বাবা যদি সত্যিই তাকে খুঁজে খুঁজে ফেরে, তাহলে দেও তো তেমনি তার বাবাকে এথানে ওথানে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজও পর্য্যন্ত তার এই ছেলেবেলাকার দেখা পিতার দর্শনের জন্য সে কতোই না অস্থির। অবশ্য যদি তাঁর দিতীয় পত্নীও গত হয়ে থাকেন, তাহলে এতোদিন পরে তাঁর শেষ অবলম্বন এই একমাত্র সন্তানটার জন্ম মন আকুল হয়ে উঠা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে পুত্রের খোঁজে এসে খামকা তিনি একটা সাজ্যাতিক অপরাধের মধ্যে নিজেকে জড়িত করলেন কেন ? এই মহানগরী কলকাতা হতে এলাহাবাদ শহর অনেক দূরে। এতোদিন পরে অতো দূর থেকে এসে হঠাৎ এথানে পাপের বেদাতী জমান এতো শহজ নয়।

সহকারী কনকবাবুর এই সত্তত্ত্রটী আমার অবচেতন মন বোধ হয় পছন্দই করেছিল। আমাদের বিচকেকে আর সকলের মত আমরাও ভালবেসে ফেলেছিলাম। বাপ ছেলেকে পথে পথে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর ঠিক সেই এক সময়েই ছেলেও বাপকে খুঁজে বার করতে চায়। অথবা পরম্পর পরম্পরের গা ঘেঁদে চলে গেলেও কেউ কাউকে চিনেও চিনতে পারছে না। এইরপ এক নাটকীয় : পরিস্থিতির কথা ভাবতেও মনটা আকুল হয়ে উঠে। হঠাৎ এই সময় আমাদের চিন্তার ধারা বিক্ষুর করে ফ্যাক করে আমাদের পুলিশ টাকটা নিউ তাজমহলের সামনে এসে থেমে গেল। আর আমরাও আপন আপন সৃষ্বিত : ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে নিউ তাজমহলের স্ক সিড়িটা বয়ে তর তর করে উপরে উঠে এলাম। এই সময় ওই হোটেলের ম্যানেজার ছুটিরামবাবু গামছা কাঁধে करत अकातरा ছूটाছूটी कत्रहिल्न--- त्वाध इत्र कातरा. व्यकात्रण अपनि कूठोकूणि ना कत्रल भारतकात्रवानुष्ट्रत ম্যানেজারী জমে না। আমি এই নাকওয়ালা হাডিড্গার মানেজারবাবুকে এড়িয়ে একটু এগিয়ে যাওয়া

মাত্র তিনি হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে বলে উঠলেন, আরে অ
মশাই! ওদিকে কোথার চলেছেন? ওদিকটা কাশীপুরের
রাজষ্টেটের ম্যানেজার থাকেন। এদিকে অফিসের ভিতর
আহ্ন। কিন্তু ঘর-টর এক বেলার জন্যে আমরা ভাড়া
দিই না। ঘূমথোর অফিসারেরা যেমন আলাপের স্টনাতেই
বলে থাকেন, আমরা মশাই ঘুষ থাই না। তেমনি
স্টনাতেই বোধহর তিনি আমাদের শুনিয়ে রাখলেন
যে এক বেলার বা এক ঘণ্টার জন্যে তাঁরা এখানে ঘর
ভাড়া দেন না। আমরা অগতা অফিসের ঘরে এসে
দেখলাম সেখানে এক পীতবর্ণের চন্দ্রানন ভদলোক বসে
আছেন। বেশভ্ষায় না হলেও আবভাবে তাঁকে রাজা
বাহাত্র বলেই মনে হয়। মাানেজারের করকরে গলার
বিপরীত স্থন্দর শান্ত গলায় তিনি আমাদের অভিবাদন
জানিয়ে বললেন, 'নমস্কার, আহ্ন।'

আমাদের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে এই মালিক ভদুলোক অপ্রফুল্ল হয়ে তড়াং করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আজে। আমার ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে বরং আপনি কথাবার্তা বলুন। আমার একটু বাইরে কায আছে, তাই একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হচ্ছে।' এই ভদ্রলোকের কথাবার্তা হতে নুঝা গেল যে আজীবন এই হোটেলের ব্যাপারে পুলিশের ঝামেলা পুইয়ে পুইয়ে তিনি এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এই ব্যাপারে ম্যানেজারকেই দামনে এগিয়ে দেওয়াটা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করে থাকেন। আমরা এই উভয় ভদ্রলোকের সাহায্যে প্রায় এক ঘণ্টা পরে কাশীপুর রাজ-ষ্টেটের মাানেজারবাবুর দেখা পেলাম। এই রকম পুলিশের ঝামেলা অক্তভাবে মূলাকাৎ করতে ইনিও অভ্যস্ত ছিলেন। তাই পুলিশের আগমন সম্পর্কে সম্ভাব্য বিষয়গুলি আতোপান্ত চিস্তা করে তাঁদের পূর্দ্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কথা-বার্ত্তা কওয়ার একটা রীতিনীতি সম্বন্ধে একটা ছক তৈরী করে নিয়ে বেশ প্রস্তুত হয়েই তিনি আমাদের সন্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা অবাক হয়ে দেথলাম---তিনি সেইদিনকার তদারকরত মোচওয়ালা ভদুলোক ছাড়া অন্ত আর কেউই নন।

'আরে মশাই। আপনারা কি কাশীপুরের পুলিশের তরফ থেকে কোনও তদন্ত এথানে করতে এসেছেন'। এই মোচওয়ালা স্থূলকায় ভদ্রলোক আম্যুদের অভিবাদন করে

বললেন, 'কিন্তু ওথানকার ক্রিমিন্যাল মামলা কটা আমরা তে। হাইকোটে এনে ৫৪ মর্ডার করে নিয়েছি। মহা-মাত্ত হাইকোট তো তাঁদের শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্ম কোনও মামলার খবর তো কাশীপুর থেকে আমি পাইনি। ধদি ইতিমধ্যে দে-থানে কোনও ঘটনা হয়েও থাকে, আমরা তার জন্মে দায়ী হতে পারি না। জমিদারবাবু এখন দিল্লীতে আছেন, রাণীমা আছেন কোলকাতার, আর আমি আছি এথানে। আমাদের ষ্টেটের ছোটতরকের বাবরা এমনি মিখা মামলা প্রায়ই করে থাকেন। তা এবারের কি ব্যাপার হলো, বলুন। আমাদের বিরোধীপক্ষীর ছোটতরকের বড়ছেলে এই শহরে নামকর। একজন চোথের ডাক্তার। উনিই এথানে ওঁদের পক্ষীয় যাবতীয় মামলার তদ্বির-তদারক করে থাকেন। তিনি যদি আমাদের এখানে চলে আসার জন্মে অষ্থা ভয় পেয়ে আপনাদের নিক্ট কোনও মিথো নালিশ জানিয়ে থাকেন তো সেকথা স্বতন্ত্র।'

'আজে না। কাশীপুরের কোনও ঘটনা সম্বন্ধে আমর। এথানে তদারকে আসেন নি'। আমি গম্ভীর হয়ে ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বললাম, 'এথানকারই এক ঘটনা সম্বন্ধে আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি। সেই সম্পর্কে আপনার একটা বিবৃতিও আমরা লিপিবন্ধ করতে চাই।'

এই দেওয়ানজী ভদুলোকের কথাবার্তা হতে বুঝা গেল যে হয়তো তাঁদের কাশীপুরের জমিদারীতেও তাঁরা একটা ঘটনা ঘটানোর পূর্দে এই কলিকাতা শহরে 'এালিবাই' প্রমাণ করবার জন্যে সম্প্রতি সরে এসেছেন। তবে আমাদের এও দেখতে হবে যে তাঁদের জমিদারীর ছোটতরকের কলিকাতার প্রতিনিধি এই বিখ্যাত চক্ষ্-চিকিংসক অম্কবাবুর দলের সঙ্গে এঁদের সঙ্গে এখানে কোনও নৃত্ন করে আকচা-আকচি স্কৃত হয়েছে কিনা ? সতাই এই ভদুলোকের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটী নিম্নে উদ্বৃত করে দেওয়া হলো। এই ভদুলোকের এই বিবৃতিটী বিশেষরূপে প্রণিধান যোগা।

আছে আমার নাম অম্কচন্দ্র শীল। আমি কাশীপুর ষ্টেটের বড় তরফের দেওয়ানজী। সম্প্রতি হাইকোর্টের মামলা তদারকের জন্ম আমরা সদলবলে কলকাতায়

এসেছি। এই সঙ্গে আমাদের রাণীমাও আমাদের সাথে এসে গিয়েছেন। তিনি তাঁদের কলকাতার রাজবাড়ীতে এসে উঠেছেন। আমি অবশ্য পূর্বে হতেই নিউ-তাজমহলের একতলার সব কয়টা ঘরই ভাজা নিয়ে আছি। কিন্তু এথানেও এসে আমাদের শাস্তি নেই। কলকাতার বিখ্যাত চক্ষ্বিশারদ কুমার অমুক এথানে একজন প্রভাবশালী বাক্তি। কলকাতায় এঁদের হু' হুটো বড়ো বস্তী আছে। যত চোর গুণ্ডার। দেখানে বসবাস করে। ক'দিন ধরে আমাদের কলকাতার রাজবাডীর আশেপাশে বহু সন্দেহ-মান লোক ও ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের ও এখানে কয়টা বস্তী আছে বটে, তবে দেখানে কুলটা নারীরা বাস করলেও কোনও চোর গুণ্ডা বাস করে না, এখন দেখছি নিজেরা অপরাধ করে নিজেরাই আপনাদের কাছে এসে নালিশ জানিয়ে গিয়েছে। এই সব একটা সাবেকী জমিদারী চাল ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। উনিই বোধ হয় লোকজন পাঠিয়ে আমাদের কাউকে খুন জ্বম করার তালে ছিলেন। এখন আবার উনিই সাধু সেজে আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছেন।

আমি এই দেওয়ানজী ভদ্রলোকের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে করতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলাম। এ যে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে চায়; তাও একটা আধটা নয়, একের পর এক ছোট বড় বহু সাপ। এদের মধ্যে কোনটা নির্কিষ আর কোনটাই বা বিষাক্ত তা আমাদের কে বলে দেবে? আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিতে চেষ্টা কয়লাম, কিস্কু আমাদের সমস্তা আরও বাড়লো বই কমলো না। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশোত্তরগুলি নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! এই হোটেলের নীচে দেখলাম একখানা BLT 444 (c) নম্বরের ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ট্যাক্সীটা আপনার নিজের, না আপনাদের ষ্টেটের। আর একটি বিষয়েও আপনাকে সঠিক ভাবে উত্তর দিতে হবে। আপনাদের এখানকার রাজবাড়ী বা জমিদারবাড়ীর পিছন দিকে একটা হলদে রঙের বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীটার একতলা ও বিতলের ফ্ল্যাট সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন ?

উ:—আজে! ঐ বাড়ীর একতলায় আমাদের রাণীমার এক সহপাঠিনী একাকী বাদ করেন। আমাদের
রাজবাড়ী মেরামত হবার দময় আমরাই ওথানকার
বিতলের ফ্লাটটা ভাড়া নিই। কিন্তু রাজবাড়ী তাড়াতাড়ি
মেরামত হয়ে যাওয়ায় ওটা আর আমাদের ব্যবহার করার
প্রয়োজন হয়নি। এদিকে ওটা ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেবো
করেও—এখনও পর্যন্ত ওটা আমরা ছেড়ে দিতে পারি নি।
এই BLT 444() নম্বরের ট্যাক্মীখানা আমাদের প্রেটের
সম্পত্তি। রাজবাড়ীর কেউ কলকাতায় না এলে ওটা
এমনি ভাড়া খাটে। এই ট্যাক্মী ছাড়া আমাদের এখানে
আরও একটা ট্যাক্মী ও ছটো পাবলিক লরী আছে।

এই গাড়ীগুলো আমাদের নমীর বাগানের বস্তীতে একটা গ্যারেজে থাকে। আমাদের কলকাতার কর্মচারী হারু গোঁদাই এখানকার সমৃদয় সম্পত্তির দেখাগুনা করে। কলকাতায় থাকবার সময় আমি এর একটা ট্যাক্সী ব্যব-হার করি আর কি ?

প্রঃ—এ ট্যাক্সী যে মধ্যে মধ্যে আপনি ব্যবহার করেন তার পরিচয় আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কিন্তু আপনার মনীবানীর সহপাঠিনী অম্করাণীকেও তো ওটা আমরা ব্যবহার করতে দেখেছি। যাক্ ওসব আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপারের বিষয় আমরা জানতে চাই না। এখন এই গত কয়দিন যাবং আপনার মনীবানীর ঐ বান্ধবীর বাড়ীর সামনে বারে বারে যে কয়টা ঘটনা ঘটে গোলো তার সম্বন্ধে আপনি কারও কাছে কিছু কি গুনেছেন ?

উঃ—এা। সেথানে আবার কোনও ঘটনা ঘটেছে নাকি? এাা কবে কবে? কি ঘটলো সেথানে? এ নির্ঘাত তাহলে ঐ ছোট তরফের ঐ ডাক্তার সাহেবের কাগু। গেল বারের কর্পোরেশনের ভোটের সময় থেকে তিনি এমনি বহু ভদ্র গুণ্ডাদের পুষে আসছেন। এ ছাড়া তেনাদের বস্তীর পেশাদারী গুণ্ডারা তো আছেই। আমাদের মনীবানীর ঐ নিরীহ বান্ধবীর ওপর ওনার তাগ গুরাগ ঘই আছে। একবার ভদ্মহিলা কাশীপুরে বেড়াতে গেলে সেথানে তাঁকে তাঁর গাড়ীগুদ্ধ ওনারা লেটেল দিয়ে লুঠ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তা স্থার আপনিই বল্ন। ঘই শরীকের মধ্যে যথন সন্থাব ছিল তথন ওরা মেলামেশা না হয় করেছেন। ইংরাজি পড়া ছেলেমেয়ের

মধ্যে এমনি হয়েই থাকে। আরু তাও তো দৈ অনেক দিনের পুরাণো কথা। এখন এই মামলা-মকর্দমার সময় নিজের বান্ধবীকে ছেড়ে ওনাদের রায়ে উনি রায় দেবেন কেন? এইটে ছিল ওঁর একমাত্র ওনাদের কাছে অপরাধ। ভদ্রমহিলা ভয়ে শেষে রাজবাড়ীর পিছনের এই বাড়ীটাতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু এখানকার ঠিকানা তো তাঁর জানবার কথা নয়। তাহলে কি ফলো করে এসে ওনাকে তিনি ঘায়েল করলেন নাকি?

এই দেওয়ানজী ভদ্রনোকের কথা শুনে মনে হলো বোধ হয় ইচ্ছে করেই যে কয়েকটী সত্য কথা অতর্কিতে বলে ফেললেও বছ সত্য তিনি গোপন করেও গেলেন। এই রকম এক ঝারু লোকের কাছ হতে সত্য বার করা এক ছরাশা মাত্র। তবে ভদ্রলোকের মৃথের 'ফলো করা' বাক্য ছইটী আমার পথ-নির্দেশক হলো। আমি ঠিক করলাম যে কাল হতে এই ভদ্রলোককেও সেই সঙ্গে ওদের কলকাতার কর্মচারী হারু গোঁসাইকে ফলো করার বন্দোবস্ত করলে বোধ হয় অনেক অজানা বিষয় জানা যেতে পারবে। তাই এখনকার মত এঁকে আর বেশী না ঘাঁটিয়ে এইদিনকার মত তদস্তে ক্ষাস্ত দিয়ে আমরা নিজেদের কোয়াটারে বিশ্রাম করার জন্যে ফিরে এলাম।

## ভারতবর্ষ ১৯৬২

#### গোপাল ভৌমিক

ক্ষীর সম্প্রের কুলে
জন্ম্বীপে কবে চোথ মেলে
দেখেছি তোমার মৃতি
আজ তার কিছু মনে নেই:
ইতিহাস যত দীর্ঘ
তত ক্ষীণ মাহুষের শ্বতি
বিশ্ময়ে অবাক মানে,
দৃষ্টি থামে হরাপ্লায়
অথবা নিকট কোন কাল-সীমাতেই
দাঁড়িয়ে আকাশ ছুঁতে প্রাণ্ণণে চাই।

যেখানে যেটুকু পাই
অজন্তা ইলোরা কোণারক
তাই কেটে কেটে জুড়ে
যে মূর্তি নিজের হাতে গড়ি
পীনোদ্ধত বক্ষ আর ক্ষীণকটি
সে নারী যতই কেন হোক মনোরমা
তব্ সে প্রাচীন প্রাচী নয় বলে
থুঁজে ফিরি বিশ্বতির ক্ষমা।

একদা এ দেশে ছিল বশিষ্ঠ পুলোমা দে তো ইতিহাস নয়, পুরাণ কাহিনী; শ্রুতি আর কিংবদস্তী ুটি প্রায় সমার্থবোধক। ইতিহাস নেই জানি কল্পনায় তাই পরিক্রমা করে ফিরি কাম্বোজে ও খ্যামে— ধুলিলীন পদচিহ্ন দক্ষিণে ও বামে।

তোমাকে এখন বুঝি চিনি শুধুনামে
থেহেতৃ এখন তুমি অঙ্গহীনা
ব্য়েস অনেক;
বছ শ্বতি-বিজড়িত এ মনে ধে
কল্পান্তের অন্ত্যাঙ্গ জাগে
তাকেই রাঙিয়ে নিয়ে অন্ত্তি-রাগে
ভাবি আমি বিগতান্ত সমৃদ্ধির রূপ
কিংবা ভাবী দিনে পোড়ে কামনা-খধুপ।

আপাতত চোথে দেখে জঞ্গালের স্তৃপে
আমি পাশ কাটিয়েই চলাফেরা করি,
ভূলেও ভাবি কি তাকে সরানোর কথা ?
চারিদিকে ঝড়ঝঞ্জা
উটপাথি, বুথা পথ থোঁজা!
তার চেয়ে মৃথ গুঁজে পড়ে থাকা সোজা।
যা ছিলে, যা হতে তুমি
আমি তার নিয়ামক নই,
শ্রুতি শ্বুতি কিংবদন্তী
সত্য সব যদি বেঁচে রই।

# ভবিষ্যবাণী

### इसायून करींद्र

ভবিশ্বতকে জানবার চেষ্টা মাস্থ্যের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এটা অংশতঃ তার কল্পনা ও বৃদ্ধিমতা উভয়েরই কাজ। তাই যুগে যুগে মান্ত্য তার ভবিশ্বতকে দেখবার জন্তে, যা এখনও ঘটেনি তা জানবার জন্তে যে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করেছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং তাদের যে এ রকম কোনও কোতুহল নেই তা বেশ বোঝা যায়।

এই ভবিশ্বদাণী, কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখেই হোক বা তাস বা হস্তরেথা কিংবা ফলিত জ্যোতিষ, যার থেকেই হোক না কেন, এটাই বোধহয় যে এ সমস্তই সমষ্টিগতভাবে অভিজ্ঞতালন্ধ ফলের উপরই ভিত্তি করে আছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ভবিশ্বদ্ধকার পদ্ধতি ও উপায় বা যন্ত্রনাল যাই হোক না কেন, কথনও কথনও তাঁদের ভবিশ্বদাণী সত্যে পরিণত হয়। মানুষের অভিজ্ঞতার অগ্যান্ত ক্ষেত্রেও এই রকমের আশ্চর্যজনক বিষয় অনেক জমা আছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিতও হয়েছে যে বাহ্নিক বা বস্তুগত যোগাযোগের কোনও সূত্র ব্যতীতই ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মনোভাবের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এ রকম পূর্বাভাস বা ভবিশ্বদাণীর সাক্ষ্য এত বেশী পরিমাণে রয়েছে যে একে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

অথচ এই মনোভাবের যোগাযোগ কি ভাবে দাধিত হয় তার কোনও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেন নি। সময় সময় ভবিশ্বদ্বাণী যা সব করা হয় তার ভিত্তিও ঠিক একই রকমের তুর্বোধ্য। এটাও সত্য যে ভবিশ্বদ্বাণীর ক্ষেত্রে যেগুলো সত্যে পরিণত হয়েছে মামুষ সেগুলাই মনে রাথে, আর সহজেই ভূলে যায় যেগুলা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। এই ব্যাপারের একটি রীতিসংগত অমুধাবনের

প্রথম পদক্ষেপরূপে মনে হয় পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে, এই সব ভবিশুদ্বাণীর সঠিক তালিকা লিপিবদ্ধ করের রাথা, যাতে করে দেখা যেতে পারে যে কি অমুপাতে এই সব ভবিশুদ্বাণী সত্যে পরিণত হচ্ছে এবং এই সব সফল ভবিশুদ্বাণীর মধ্য থেকে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতি প্রতাক্ষ করা কতথানি সম্ভব।

ধার্মিক লোকেরা, যাই হোক, ভবিশুং জ্ঞানবার প্রচেষ্টাকে স্থনজনে দেখেন নি। এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, এ রকম পূর্বজ্ঞান বা পূর্বাভাদ মাহুষের নৈতিক ইচ্ছাশব্রুকে হুবল করে ফেলে। এটা আবার বিশেষ করে সত্য হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের মতন দেশের পক্ষে—যেখানে মাহুষের একটা স্থাভাবিক ঝোঁক রয়েছে অদৃষ্টবাদের দিকে এবং বিশ্বাদ রয়েছে ভবিতব্যতা বা পূর্বনির্দেশের ওপর। যেটাকে একটা শুর্ বৃদ্ধির থেলা হিসাবে অহুমোদন করা যায়, দেটাই সাংঘাতিক অভ্যাদে পরিণত হয় যথন তা কারোও কাজের ধারার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

ভবিশ্বদাণীর অন্রাস্থতার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস অনেক সময়

হঃখন্দনক পরিণতিও ঘটিয়েছে। ভারতীয় রাজ্ঞার ও

বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে ভারতীয় রাজার। স্থির বিশ্বাসে

জ্যোতিধীদের সংগে পরামর্শ করে, তাঁরা যে সময়কে সবচেয়ে শুভ মুহূর্ত বলে মনে করতেন সেই সময়কেই বেছে

নিতেন এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরাজিত হতেন। টিপু

স্থলতান সম্বন্ধেও এই ক্যা বলা হয়েছে যে ভবিশ্বদাণীর
প্রতি বিশ্বাস না থাকলে সম্ভবতঃ তিনি পরাজিতও

হতেন না এবং প্রাণও হারাতেন না। অনেকের বিশ্বাস

হিটলারও তাঁর জীবনের প্রত্যেক চরম মূহূর্তে জ্যোতিধীদের

সংগে পরামর্শ করতেন, আর তার পরিণামও আজকে

কারও অজানা নয়।

# पि ग्रागनान युगात यिनम् निः

মিলদ :
আহমেদপুর, বীরভূম;
পশ্চিমবঙ্গ

রেজিঃ অফিস, ১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকগতা—১৩

# প্রণতির অগ্রগতি

### ১। অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ

(১) ১৯৫৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্রথম বর্ধ অন্তে ৫'৮৯ লক্ষ টাকা ২,৮৮ লক্ষ টাকা ৩১,৭১ "
(৩) ১৯৫৬ সালের ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত আয়ের
ভাসবৃদ্ধি +৪৭৬% +১০০১%

### ২। স্থাবর সম্পত্তিসমূহের হিসাব

১৯৫৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর বর্ধান্তে আয়ের হ্রাস বৃদ্ধি

(১) ১৯৫৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্রথম বর্ষান্তে ৪'৫৬ লক্ষ টাকা (২) ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন পর্যস্ত ৮৬°০০ " " +১৭৮৬%

#### ৩। চিনির উৎপাদন

(১) ১৯৬০—৬১ সালের স্বাভাবিক উৎপাদন

৭৮,২১৩ মণ

১৯৬১—৬২ চলতি বর্ষে ১,০৪,০০০ মণ্+৩২%

সেলিং এজেন্ট / ষ্টকিষ্টস্—মেসাস ল্ইস ডেফাস্ এণ্ড কোঃ লিঃ কলিকাতা গ্যারান্টি ব্রোকারস্—বসন্ত্রাই শান্তিলাল এণ্ড কোঃ, কলিকাতা প্রধান ক্রেতাগণ—মেসাস এ, এইচ ভিয়ান্তিওয়ালা এণ্ড কোঃ (বোদাই) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

আর, কে. দতগুপ্ত

জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডাইবেক্টার

**এম, এন, মিত্র** ম্যানেজিং ডাইরেক্টার

#### অযোধ্যার কথা

পীর্ঘায়মান স্মৃতিচারণের শেষে একটি পুণ্যস্থৃতির কথা লিথে সমাপ্তি টানি এবার। লিথব শ্রীরামচন্দ্রের সরযু-মেথলা অযোধ্যা নগরীতে কী দেথে মৃগ্ধ হয়েছিলাম ও কী ভাবে রামায়ণের মহিমা নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম।

একথার মানে নয় যে, পুণ্যক্ষোক মহাকবি বাল্মীকির কাব্যরস্থারা বাল্যকালেই আমার হৃদয়কে উর্বর করে নি। শৈশবেই আমি রামায়ণ পড়তাম নানা অমুবাদ—গতে পতে। এদের মধ্যে কৃত্তিবাদের সহজ স্লিশ্ধ ভক্তি আমাকে মৃশ্ধ করত। কিন্তু আমার আরো ভালোলাগত শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়ের পতান্থবাদ। এ-তৃই কবির চিত্রায়ণে আমি স্বচেয়ে আরুষ্ট হয়েছিলাম হন্তুমানের ছবিতে। বামের কাছে হন্তুমান প্রার্থনা করেছিলেন—(পিতদেব প্রায়ই এ-শ্লোক তৃটি উদ্ধৃত করতেনঃ)

স্নেহো মে পরমা রাজংস্থায় তিষ্ঠতি সর্বদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা নিত্যং ভাবমন্তং ন গচ্ছতু ॥
যাবদ্রামকথা বীর চরিশ্বতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে স্থাস্থাস্তি মম প্রাণাঃ ন সংশয়ঃ ॥
রাজরুষ্ণ রায় অন্থবাদ করেছিলেন—যা প'ড়ে আমার চোথে
জল আসতঃ

তব প্রতি প্রীতি ভক্তি যেন নাহি টুটে।
আমার মনের ভাব তোমা বই, প্রভ্,
অন্ত ঠাই ভূলিয়াও নাহি যায় কভু।
ধরাতলে রামকথা থাকিবে যাবৎ,
আমিও জীবিত যেন থাকি গো তাবং।

এ ছাড়া রাজকৃষ্ণ রায়ের সর্যু নদীর নানা বর্ণনা পড়তে পড়তে আমার মনে কতবারই যে সাধ জেগেছে এ-পুণা-তোয়ায় স্নান করতে। গঙ্গা, কাবেরী, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রে স্নান ক'রে পবিত্র বোধ করেছি রহুবারই—বিশেষ ক'রে গঙ্গা-স্নানে। কিন্তু এবার—বোধহয় লগ্ন এসেছিল ব'লেই— সরযু দেবী মন টানলেন। ফৈজাবাদ অষোধ্যা থেকে ছয় মাইল, দেখানে আমাদের স্নেহাস্পদ স্থধী মল্লিক ( জজ সাহেব ) এবং স্ত্রী প্রতিমা নিমন্ত্রণ করল। স্থধী আমাদের প্রিয় বন্ধু এলাহাবাদের প্রাক্তন জজাধিপতি শ্রীবিধৃতৃষ্ণ মল্লিকের কৃতী পুত্র। যেমন নম, স্বকুমার, তেমনি সঙ্গীত-প্রিয়। বিশেষ ক'রে আমার ভজন ওরা ছজনেই অত্যন্ত ভালোবাদে। তার উপর বন্ধু বিধৃতৃষণ ( আমরা দাদা পাতিয়েছি ) বললেন: "দাদা, আপনি ও ইন্দিরা যদি



অযোধ্যা রাজপ্রাসাদ

ফৈজাবাদে যান তবে আমিও গিয়ে হাজির হব।" অথ ১৪ই সকালের ট্রেনে রওনা হলাম কাশী থেকে।

স্থা ও প্রতিমা আমাদের ষোড়শোপচারে খাওয়ালো, দাদার পৌরোহিত্যে ভজনও থুব জমল, বিশেষ তুলসী- দাসের ভজন:

সথা সহিত সরযুতীর বৈঠে রঘুবংশবীর, হরথ নিরথ তুলসীদাস চরণমে লপটাই, সীতাপতি রামচক্র রঘুপতি রঘুরাই।

ইন্দিরা, শ্রীকান্ত, মোহন ও আমি ১৫ই সকালে সাত আট মাইল মোটরে ঘুরলাম অযোধ্যায়। তারপর বিশাল, নয়নাভিরাম সরযু নদীতে স্নান করলাম পরমানন্দে। দেহমন জুড়িয়ে গেল। এথানে আমি মনে প্রাণে বাঙালী,। হিমালয়, কৈলাদ, মানদ দরোবর, অমরনাথের তুষার আশীষ আমার মাথায় থাকুন, আমি অন্থিমজ্ঞা-দজ্ঞায় নদীবিলাদী জীব। আমাকে দাও ব্রহ্মপুত্র, দাও যম্না, দির্দ্ধু, গোদাবরী, দর্যু, দর্বোপরি দাও মা গঙ্গা। আমার অন্তরের প্রার্থনা—যেন গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ হয়। গঙ্গা দেখলে আজো আমার মনপ্রাণ উজিয়ে ওঠে। দর্যু অবশ্য গঙ্গার দঙ্গে প্রতিধ্যোগিতা করতে পারে না। তুরু নদী তো। থুড়ি, ভূল বলেছি: শুধু নদী বলেই নয়। জর্মনিতে স্থন্দরী রাইনে স্লান করেছি—যার অজম্ম গুণগান করেছেন জর্মন কবি হাইনে। কিন্তু দে জলে দেহ স্লিগ্ধ হ'লেও মন ভক্তিরদে আপ্লুত হয় নি—যেমন হ'ল দর্যুতে। প্রণাম করলাম



হন্তমান মন্দির অযোধ্যা

শ্রীরামচন্দ্রকে—যাঁর চরণম্পর্শে সর্যু আজো পুণ্যতোয়া, পাপতারিণী।

স্নানাস্তে অযোধ্যার বিখ্যাত হতুমান মন্দিরে প্রয়াণ করা গেল। উ: দে কী কাণ্ড!

হত্বমানের ভক্তির কথা ভাবতে আমার হাদয় আর্দ্র হয় ব'লে ভাবি যে আমার আশা আছে। তুর্গঙ্গা যম্না, সরষ্, রুষণা, কাবেল্লীতে ভক্তি নয়, হত্বমানকেও যে ভক্তি করতে পারে সে হিন্দুই বটে মনে প্রাণে। জানি অবশ্র এ-ধরণের কনফেশন-এর বিপদ কত—শুনে বিজ্ঞ ইদানীস্তনেরা ব্যঙ্গ হেন্দে বলবেনই বলবেন: "মিডীভাল তথা
কম্যনাল! হিন্দু উন-বিংশ শতানীতেও বিজ্ঞান-ধুরন্ধর
হ'তে না ষেয়ে সেকেলে ধার্মিক হ'তে চাইবে? - এই
কম্যনাল পাপেই হিন্দু ডুবতে বসেছে।" বলুন। আমি
বিশ্বাস করি—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ং—তাই ডুবি ডুবব হিন্দু
হ'য়েই—যদি গঙ্গায় ডুবি তা হ'লে তো সাতচিতে গোলকধাম! বিদেশীরা আমার হাতে মাথা কাটবেন কী করে?—
আমি তো ততক্ষণ পৌছে গেছি গঙ্গাযাত্রার পুণ্যে
ঠাকুরের রাঙা চরণে—যেথানে ঠাই পেয়ে হন্থমান্ হলেন
অমর। কিন্তু যা বলছিলাম: বাল্মীকির হন্থমান্চরিত্রের কথা।

সত্যি কী আশ্চর্য সৃষ্টি মহাকবির! পরমহংসদেবের কথামতে আছে: "একজন হন্তমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল— আজ কী তিথি? তাতে হন্তমান বলেছিলেন: আমি তিথি বার নক্ষত্র জানি না। আমি শুধু রামচিন্তা করি।"

হমুমানের এই একনিষ্ঠ অহৈতৃকী ভক্তির বর্ণনায় বালহাদ্য় যে কী অপূর্ব আবেগে ছলে উঠত কেমন করে বোঝাব ? পড়তে পড়তে একবারও তো কই মনে হ'ত না হন্মান শাথামৃগ! এমনিই ছিল বাল্মীকির বর্ণনাকোশল যে পড়তে পড়তে সত্যিই মনে হ'ত,—যেন অমর হতুমানকে সামনে দেখছি, আর আমি প্রার্থনা করছিঃ "তোমার মতন ভক্তি আমার হোক হে মহাবীর রামভক্ত!" হন্তমানের বিচিত্র চরিত্র কেন সে সময়ে আমার মনে এত গভীর ছাপ দিয়েছিল এখন নিশ্চয় করে বলতে পারি না---কারণ পঞ্চাশবৎসর আগে আমার মনোভাব ঠিক কী ছিল এখন পরিষ্কার মনে নেই—কয়েকটি বিশেষ অভিজ্ঞতা বা আবেগের ছাপ ছাড়া আর সবই হ'য়ে গেছে ঝাপসা। তাই কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে তথু এইটুকু জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমার আবাল্য ভক্তি-অভীপাকে হতুমানের অপরপ জীবস্ত চরিত্র উদ্ধে দিয়েছিল।

পরে বিলেত গিয়ে আমার মন অনেকথানি বদলে গিয়েছিল। ফলে বাল্মীকির হন্তমান্ চরিত্রের কথা বড় একটা মনে হ'ত না। কিন্তু বহুবর্ষ পরে পণ্ডিচেরিতে মূল সংস্কৃতে বাল্মীকির রামায়ণ পড়তে না পড়তেই মন

ফের তুলে উঠেছিল বিশেষ করে চারটি চরিত্রের মহিমায়:
সীতা, লক্ষণ, ভরত ও হমুমান্। হমুমানের কাছে আর
সে শিশুসরল প্রার্থনা জানাই নি বটে, কিন্তু যথনই
আমার যুবমনে নানা তার্কিক যুক্তির মেঘ এসে আমার
বিশাসকে টলিয়ে দিত, মনে পড়ত বিশেষ ক'রে হমুমান্
ও প্রহলাদের দাসভাবে সাধনার কথা—যে-সাধনায় তর্ক,
যুক্তি ও সংশয়ের স্থান নেই, আছে শুধু সরল বিশ্বাসের
ও দৃঢ় একনিষ্ঠতার ঠাট।

তবু আজো পুরোপুরি হদিশ পাই না—আমাদের শাস্থে এত মহাভক্তের ছায়াপথ মাদৃশ ভক্তিকামীর নয়নমনকে উদাসী করা সত্তেও বিশেষ ক'রে হ্যুমান

কেন আমার চিত্তকে এত

আবিষ্ট ক'রে এসেছে!
গঙ্গান্ধানের মহিমা বৃঝি—

সৌন্দর্য ও ন্নিগ্ধতা এ-তুয়ের
রাজ্যোটক তো সোজা

কথা নয়। তা ছাড়া
আশৈশব চোথে দেখেছি
মা গঙ্গার অমলা-কান্তি,
কানে শুনেছি তাঁর মধুর
কল্লোল, অঙ্গে পেয়েছি তাঁর
ক্ষেহাশীষের কোমল স্পর্শ।
কিন্তু হন্তুমানের তো কই
বাংলাদেশে তেমন নামডাক
নেই ?

 কতই বা ছোট হব—মরার বাড়া তো গাল নেই ?
এ-যুগেও যে মূঢ় ক্লফের নরলীলার নামে উজিয়ে ওঠে,
বৈজ্ঞানিক ঐহিকতার চেয়ে পারমার্থিক বিশ্বাসকেই বড়
ক'রে দেখে, থেয়াল—ঠুংরির চেয়ে ভজনকীর্তনকে
ভালবাদে, গণমনের চেয়ে আর্থ প্রজ্ঞাকে শ্রদ্ধা করে—
দে হন্তমানকে দেবতা ব'লে প্রণাম করবার পাগলামি
করবে না তো করবে কে ?

কিন্তু সত্যিই কি এ-মনোবৃত্তি এতই হেয় পাগলামি ? পোরাণিকী কাহিনী ছেড়ে দিলেও জীবজন্তুর কাছে কিছুই কি আমাদের শিথবার নেই ? ইন্দিরার একটি গল্প মনে পড়ে। তার জবানিতেই বলিঃ



मत्रयू ननी--- व्याधा

"আমার মার ছিল একটি প্রিয় কুকুর। তিনি যথন মারা যান তথন তাঁকে শোভাষাত্রা ক'রে শাশানে নিয়ে গিয়ে চিতায় দিলাম তাঁর দেহ। কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে গেল। আমরা ফিরে এলাম—সে ফিরল না। আমরা তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কয়েকদিন বাদে দেখি দে মা-র চিতার কাছে ম'রে প'ড়ে রয়েছে।" পশুর ভালোবাদা ব'লে কি এ প্রভুভক্তিকে অবজ্ঞেয় বলবে, না বলবে—সব মায়ুষই এমন ভালোবাদতে পারে ৪

আমার মনে হয় বাল্মীকি যথন তাঁর প্রতিভ দৃষ্টিতে হত্তমান্-চরিত্র দেখেছিলেন তথন কোনো আশ্চর্য ফ্লৈবপ্রেরণা তাঁর হৃদয় আলো ক'রে এসেছিল ব'লেই বানরদের তিনি মান্থবের চেয়ে ছোট ক'রে দেখেন নি। নৈলে রামায়ণে তিনি আরো তো অনেক ভক্তের ছবি এঁকেছেন—শবরী, শুহক, দ্বটায়, বিভীষণ ইত্যাদি—তাদের কেউই কেন হস্মানের মতন চিরশ্বরণীয় হ'য়ে পেল না দেবতার পদবী ? এই কথাটি 'যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রেই আমি এবার চমকে উঠেছিলাম অযোধ্যায়।

শাল্পে বলে: "প্রত্যক্ষ: কেন বাধ্যতে ?" অর্থাৎ seeing is believing: সত্যি, কী ব্যাপারই দেখলাম স্বচক্ষে: সে কি সোজা ভিড় ? ওধু তাই নয়, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে তারা অনেকেই! বলতে কি, জঙ্গদাহেবের আরদালি ও গুর্থা পুলিশ সাহায্য না করলে হয়ত ভিড়ের চাপে আমাদের চেপ্টে যেতে হ'ত। কী উৎসাহ যাত্রীদের মনে! "জয় জয় মহাবীর—জয় রাম!" বলতে বলতে আবালবৃদ্ধবনিতার সে কী আনন্দ-উচ্ছাদ। কী প না হছমান্-মন্দিরে হছমান্-দেবকে প্রণাম ক'রে তারা স্বাই ধন্ত হবে! অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে পাহাড়ে উঠে আমরা रश्यात्नत विश्र पर्यन कत्रनाम-श्रु निभ ७ बात्रपानित সাহায্য নিয়ে তবে। কিন্তু ঐ কাতারে কাতারে চলমান জনসংঘে কয়, কুজ, পকু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, ভিক্ষৃক, অবলা, ছিন্নকম্বা যাত্রী, কৌপীনবস্ত, ভাগ্যবস্ত-সবাই মিলে পিঁপছের সার বেয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে পাহাড়ে উঠতে দেখি নি কি ? তাদের মুখে সে কী আনন্দ—যে रस्मान् दित्वत हत्रत्। यन कूटनत वर्षा नित्र वामत्। এ-अष्टेन्ट ष्टेट प्रिंथ नि कि आयता त्मिन এ-विः म শতাদীতেও ?

চোথে আমার জল এল। এই-ই ভারত—পুণাভূমি!
এ-দৃশ্য আর কোথাও দেখা যেত না। যুরোপে এ-ধরণের
ভিড় হ'তে পারে কেবল সিনেমা-তারকাদের বিলাসিনী রূপ
দেখতে, কিম্বা কোনো নামজাদা রাজনৈতিকের বক্তৃতা
ভানতে। আমাদের দেশে জনতা প্রাণ তৃচ্ছ ক'রে যায়
কোথায়? না তুর্গম তীর্থপ্থে; কুস্তমেলায়, হিমালয়ের
সাধুদর্শনে, অর্থেদিয় যোগে গঙ্গাস্পানে। কৃষ্ণপ্রেমকে এদৃশ্যের কথা লিথতে সে আমাকে লিথেছিল (২২-১১-৬১):

"Your description of the joy on the faces of the pilgrims in Ayodhya reminds me of the utter satisfaction. I noticed in the faces of the pilgrims setting out for home after the darshan of Badrinath, as if everyone's heart, big or little, was full."

আর একটি চিঠিতে ও লিখেছেন: "After all, India is India ı"

এই ভক্তির ঐতিহা! এই অমৌক্তিক বিশ্বাস!
দেবতার নামে শুধু উজিয়ে ওঠা নয়—হুর্গম পথে দূরভিদার
হঃথবিপদ—এমন কি সময়ে সময়ে প্রাণও তুচ্ছ ক'রে
ভক্তিকে সম্বল ক'রে শক্তি আহরণ করবার দৃষ্ঠা। অঘটন
নয় তো কী? সত্যি বলছি, চোথে না দেখলে হয়ত বিশ্বাস
করতাম না যে রামায়ণের যাহুতে এক লাঙ্গুলী জীবকে লক্ষ
লক্ষ লোক দেবতার বেদীতে বসিয়ে পূজা করতে পারে,
ভক্তিবিহ্বল আবেগে হুরস্ত জনতার চাপ উপেক্ষা করে
হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড় বেয়ে উঠতে পারে—শুধু এ-হেন
উদ্ভট দেবতাকে দর্শন ক'রে ধন্য হ'তে।

হত্বমান্ আমাদের দেশে বছ ভাবৃক তথা জ্ঞানী ভক্তের চিত্তেও যে পৃজ্য দেবতার আদন পেতেছেন, বাল্মীকির আশ্চর্য কাব্যকলার ঐদ্রজালিক শক্তিতে— একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু কোথা থেকে পেয়েছিলেন তিনি অমাহুষকে দেবতা ক'রে নরলীলায় অবিশ্বরণীয় করবার এ অদ্ভূত প্রেরণা ?

এ-প্রশ্নের উত্তর শুধু এই যে, বাল্মীকি তাঁর প্রাতিভ শ্বিষ্টিতে দেখেছিলেন যে হয়্মানের মধ্যে দিয়েই অসম্ভব হবে সম্ভব, তাই আঁকতে হবে তাঁর কাব্যের অঘটনঘটনপটীয়সী তুলিতে এমন একটি অভাবনীয় চরিত্র ধার প্রতি ম্পালনে ঝরছে য়ুগপং শোর্য ও শক্তি। এ-হেন চরিত্র তার অম্ভূত বিম্ময়রসের মহামহিমাই ভূলিয়ে দেবে আমাদের যে, সে পশু। সর্বাঙ্গম্পাক দেবতাকে আরাধ্য করা হয়েছে তো অগুন্তি, বাল্মীকি বললেন, এবার পশুকে দেবতার সিংহাসনে বসিয়ে মায়্র্যকে করবেন ভক্তিবিহ্নল। পশুর খুঁং (limitation)—বৃদ্ধি-বিচার চিন্তাশক্তির অভাব—এই সবই হয়্মানের চরিত্রে হ'য়ে দাড়াক পরম সম্পদ। তাই তো হয়্মান্ পারলেন অবলীলাক্রমে যা মায়্র্যের পক্ষে হয়াধ্য: নির্বিচারে প্রশ্নহীন ভক্তিতে অসংশয় আনন্দে রামের চরণে আত্মসর্মর্পণ করা।

हिन्दूधर्भत्र এकि महान् महिमा এইथान त्य, छिन-

সাধনায় সাধক নানা পথের পথিক হয়ে অসম্ভবকৈ সম্ভব করেছেন, বিপথে পথ কেটেছেন। তাই এতরকম পজা, উপচার, উপাদনা, মন্ত্র, শোধন, কবচাদির ব্যবস্থা, এতরকম দেবতার এতরকম রূপ-কল্পনা--্যে-রূপ যার ভালো লাগে তার জন্মে দেই রূপধাানের ব্যবস্থা, যে-পথে চলতে যার প্রাণ চায় তাকে দেই পথেই চলতে বলা, যে-মন্ত্রে যার মন বদে তাকে সেই মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া। ভারতের সাধক ভগ্রংসাধনার কোনো প্রীক্ষা (expriment) করতেই ভয় পান নি এবং যে-পরীক্ষাতেই তপস্থার প্রসাদে ফল পেয়েছেন তাকে মঞ্জর করতে ইতস্ততঃ করেন নি —যে-উংপ্রেক্ষা, উব্মা, মূর্তি বা রূপকের সাহাযোই ভক্তির দিকে টান বেডে ওঠে তাকেই কাজে লাগিয়েছেন অকুণ্ঠ স্তবে, স্থোত্তে, প্রতীকে, আখ্যায়িকার অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে। উপেয় (e d) তাদের একটি—ভক্তি, কিন্তু উপায় বহু। যাতেই মনে শ্রদ্ধা অন্তরাগ উপচিত হয়, প্রাণ গলে হদয় প্রেমের প্রণামী দিতে উচ্ছুদিত হ'য়ে ওঠে তাকেই বরণ ক'রে এদেছেন ---কখনো ভাবোচ্ছাদের জোয়ারে, কখনো বা চমকপ্রদ বিত্যান্দামে। মন আমাদের সহজেই ঝিমিয়ে পড়ে, তাই তাকে ক্রমাণতই ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাতে চেয়েছেন তার।। অসম্ব কাহিনী । হ'লই বা---যদি সে ভক্তি সঞ্চার করে তাহ'লেই সে মঞ্র। হ্রদে কুমীর চেপে ধরল হাতীর পা। অমনি পশু হাতীর চেতনায় জেগে উঠল ভক্তি - শরণাগতির প্রার্থনা:

निन्करत्। यद्य अनः अभक्रनः विमुक्तमकौ

মুনয়ঃ স্থাপাবঃ।

চরস্তালোকরতমরণং বনে ভূতামুভ্তাঃ

মহদঃ স মে গকিং॥

যাহার পরম মঙ্গলময় রূপদর্শনসাধ জপিয়া
নিথিল প্রাণীরে আপনার সম গণি' মূনি ঋষি গহন বনে
রাজে একা শুধু তৃশ্চর তপসাধনার তরে অশক্ষিয়া—
দে-তোমার, ওগো অগতির গতি, প্রার্থি শরণ

চির শরণে।
এই দৈরপ্যের (contrast) কলাকারু ভারতীয় কবিদের
কাছে অতি আদরণীয় হ'য়ে এসেছে এই জ্বন্থেই যে তাঁরা
কালোর পটভূমিকায় সাদাকে সহক্ষেই উজ্জ্বল ক'রে তুলতে

পারতেন তাঁদের প্রতিভাবলে। তাই মহাদৈতা ব্রও হ'ল অন্তরে বৈরাগী, মহাস্থর বলি বামনের ছোওয়া পেতে না পেতে হ'য়ে দাঁড়াল ভক্ত, শিশু গ্রুবের অভিমান তাকে করল কঠোর তপস্বী, বালক কুশলবের হাতে রামের অনী-কিনীর হ'ল পরাজয়⊶ইত্যাদি। এদের মধ্যে একটি অত্ত স্ষ্ট হতুমান-মিনি আমাদের পুরাকাহিনীতে মহাবীর নামে প্রথ্যাত---আজও হিন্দু গানীদের মুথে তাঁর এই উপাধিই উচ্চারিত হর নামের বদলে। ভক্ত হতুমানের ভক্তিচিত্রণে তার বীর্ঘকে এত বড ক'রে দেখানে৷ হ'ল কেন —এ-প্রশ্ন স্বতঃই মনে ওঠে। উত্তর সহজঃ ভক্তকে আমরা প্রারই তর্বল ও উক্সামী ভেবে অবজা করি—প্রায়ই বলি উচ্চাঙ্গের হাসি হেনেঃ "ভক্তিণ ও মেয়েদেরই মানাই-পুরুব চাইবে জ্ঞান, বল, কীতি।" বাল্মীকি তাই দেখাতে চেয়েছিলেন—শক্তিনানের শক্তিও কী ভাবে মহা-कौठि अर्জन करत यथन रम अरेश्वकी एक्ति आनरम ভগবানের চরণে আত্মসমর্পন করে। যে-বলীয়ান শক্তি-মদভরে দেবদোহী হ'তে পারত দে ভক্তির অন্তর্ষ্টিতে দেখতে পায়-যেমন দৈতাবালক প্রহলে দেখতে পেয়ে-ছিলেন-যে, শক্তির বৈকুর্গে পৌছয় কেবল সেই মহাজন-যে তার ভক্তির মহাবলেই তার শক্তির অধ্যারকে মুইরে নিয়োগ করতে শিথেছে ই ইর সেবার। আত্মাদর অভিমান জ্বিজ্যকের নিদেশপথে আপাত-মনোহর ভোগের পথ যার খোলা, সে কি সভাবে মহাবীর না হ'লে কাম ছেডে ভক্তিকে বরণ করতে পারে—প্রতাপের রাজয় ছেড়ে প্রেয়ের দাসহকে চাইতে 
তাই তো হতুমানকে মহাবীর ব'লে প্জাক'রে যুগে যুগে লক লক মাধক তার বীর্ষ শোর্য প্রেম ও ভক্তির প্রেরণা পেয়ে এসেছেন।

পরদিন ছিল অযোধাার একটি বিশেষ পব --মহোংসব। শুনলাম এই তিথিতে না কি শ্রীরামচন্দ্র লক্ষাজয় করে ফিরে এসে চুর্গাপুজা ক'রে অযোধাা পরিক্রম। করেছিলেন—-আট ক্রোশের পরিধি। সেই উপলক্ষে উত্তর প্রদেশের নানা গ্রাম ও শহর থেকে এসেছিল অগুন্তি তীর্থবাত্রী। কুন্তু-মেলায় ছাড়া এত তীর্থবাত্রীকে কোনো একটি শহরে জ্মায়েং হ'তে দেখি নি। বিশ লক্ষেরও বেশি—শুনলাম।

ভোররাত থেকে কানে ভেসে আসছিল তাদের জয়ধ্বনি:
"জয়রাম সীতারাম · · জয় মহাবীর · · · "

সকালে প্রাতরাশের পরেই উংস্কৃচিত্তে বেরিয়ে প্রদাম এই সভাবনীয় উৎসব দেখতে।

স্ত্যিই অভাবনীয় । না দেখলে কল্পনাও করতে পারতাম না। ইন্দিরা, শ্রীকান্ত ও মোহনকে নিয়ে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম চক্রাকারে চলমান বিপুল জনসংঘের কিনারায়। জনসংঘ না ব'লে অশান্ত জনস্রোত বলাই ভালো। কুন্তমেলায় প্রয়াগে দেখেছিলাম লক্ষ লক্ষ নরনারী। জয়ধ্বনিমথর স্নান্যাত্র। এথানে দেখলাম তাদের '**আনন্দ-উদ্বেল শোভাযাত্রা। অ**ধোধাার ঐ দারুণ শীতে প্রাগুষা লগ্ন থেকে পদযাত্রার চলেছে এ-বিশাল জন-প্রেচিপ্রোচা, সংঘ-—বুদ্ধবুদ্ধা, যুবকযুবতী, বালিকা- এমন কি সন্থজাত শিশু মায়ের কোলে, কিম্বা <mark>ছিতিন বংসরের শিশু পিতার কাধে। এইভাবে তারা</mark> সারাদিন অযোধাা পরিক্রমা করবে অন্ততঃ দশঘণ্টা ধ'রে —মাঝে মাঝে হয়ত একট় জিরিয়ে নেবে, বা সামাত্ত কিছু মুখে দিয়ে ফের স্থক করবে পরিক্রমা "জয় রাম, সীতারাম, জয় মহাবীর" বলতে বলতে। মুখে তাদের সে কী আনন্দের আলো-পরিক্রমার ফলে মহাবীরের প্রসাদ পাবে রামদীতার প্রতি ভক্তিতে বহুদিনের পুঞ্চীত পাপ দুর হবে! এই পুণা পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রাণ জেগে উঠেছিল ব'লেই আমি সেদিন সন্ধ্যায় গেয়েছিলাম উজিয়ে উঠে তুলদীদাদের বিখ্যাত রামভজন:

> তু দ্য়াল, দীন হুঁ, তু দাতা ময় ভিথারী। ময় প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপপুঞ্হারী।

এদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে স্থক ক'রে, শোনে কথকের ম্থে, গায় একষোগে রামধুন: "রঘুপতি রাঘব রাজারাম—পতিতপাবন সীতারাম।" সামাদের শিক্ষিত সমাজে এসব গান কেউ কেউ কথনো কদাচিৎ গান হয়ত—ভুয়িং ক্ষমের বা সভাস্মিতির স্ক্রমতে উরোধন সঙ্গীত হিসেবে। কিন্তু তাঁদের মুখে রামনাম আর এই বহুদ্রাগত দীনদরিদ্র ভক্তিকামী সরল বিশ্বাসীদের মুখে রামনামের জয়ধ্বনি—তফাং আশমান জমীন। আমরা মুঝ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম এই বিপুল জনসংঘের উদ্বেলতা রামনামের ভক্তি তুফানে। তাদের মুখে সে কী অপরূপ বিশ্বাসের দীপ্তি, চোখে সে কী আনন্দ, চলনে সে কী পুলকশিহরণ! দেখতে দেখতে ইন্দিরার চোখ জলে ভরে এল। বলল আমার দিকে তাকিয়ে "কী অপূর্ব দাদা, না? দেখ তো—কী আনন্দে চলেছে এরা অশ্রান্ত পদক্ষেপে আটক্রোশ পথ পরিক্রমা করতে।"

মনে মনে বললাম: "ধন্য আমি যে এ-দৃশ্য দেখতে পেলাম, যার আলোয় বিকীর্ণ হয় ভগবানের আশীর্বাদ— ঝরে ভক্তির আনন্দ নিঝ'র--যার আশীর্বাদে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর দেহমন যায় জুড়িয়ে। ভারতকে শ্রীরামক্বফ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ সন্তদাস প্রমুথ পরমভাগবতেরা যে পুণাভূমি নাম দিয়েছেন কেন যেন নতুন ক'রে দেখতে পেলাম। আমরা সংসারে দিনের পর দিন চলি—না চ'লে উপায় নেই ব'লে, খাস প্রখাস গ্রহণ করি প্রাণবায়ু বাঁচতে হবে ব'লে, চোখ চেয়ে আলোকে বরণ করি আলো ছাড়া কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না ব'লে। কিন্তু জীবনের আর একটি ছন্দ আছে যার নাম দেবতার আবাহনের ছন্দ. ভক্তির উচ্ছাসে যার সহজ প্রকাশ। অযোধ্যায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুথে দেথেছিলাম দেদিন দেই দিব্য আবির্ভাব--যাকে কালেভদ্রে দেখা যায়। তাই মনে মনে প্রণাম করেছিলাম ঋষি বাল্মীকিকে যিনি রামায়ণ গান করেছিলেন দে কবে পাঁচহাজার বংসর আগে—অথচ আজও তাঁর প্রাণের স্থরে বেজে ওঠে লক্ষ লক্ষ দীন হুঃখী নিরন্ধ প্রাণে ভক্তির ঝংকার, আনন্দের জয়পানি। রামায়ণের তথা মহিমার মর্ম যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম অযোধ্যায় এই আকস্মিক তীর্থযাত্রায়।





#### প্রথাশ বৎসর আরম্ভ-

'ভারতবর্ধ' বর্তমান আঘাত সংখ্যায় ৫০শ বর্ষে পদার্পণ कतिल। এই स्रुनीर्घ काल याशास्त्र कुला, आसूकुला, माशाया, সহযোগিতা ও ওভেচ্চা লাভ করিয়া একথানি মাসিকপত্র এই স্থলীর্ঘকাল জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইয়াছে, আজ তাঁহাদের সকলের কথা –পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভতিকে—আমরা ক্লতজ্ঞচিত্তে শ্বরণ করি এবং যে কল্যাণ-ময়ের ক্রুণায় 'ভারতবর্ধ' স্কল বাধা বিম্ন অতিক্রম ক্রিতে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। আজ বিশেষ করিয়া অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পুণাশ্লোক তগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার ক্রতীপুত্রম্ব ৮হরিদাস চট্টো-পাধ্যার ও ভস্তধাংগু শেখর চটোপাধ্যায়ের অবদানের কথা স্পাগ্রে মনে করা কত্বা। প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তাঁহাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উভয় ভ্রাতাই যে নিষ্ঠা, শ্রম ও সততার পহিত 'ভারতবর্ধ' পরিচালনা করিয়াছেন—তাহা সাংবাদিক জগতে অতি বিরল। হরিদাস চট্টোপাধ্যার মহাশর স্থদীর্ঘ কাল শকলের পিছনে থাকিয়া সকল কর্মীকে প্রেরণা ও উৎসাহ দান করিয়া শক্তিমান ও বিদ্ধান করিয়া ত্লিয়াছেন। স্থধাংভ্রেশেথর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রন্ধের অমুবর্তী হইয়া কি প্রবন্ধ-রচনা, কি ভ্রমণবুতান্ত রচন। সকল কার্যে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষ করিয়া সম্পাদক রূপে 'ভারতবর্ষকে' চিত্রণে. মুদ্রণে, সাধারণ পারিপাঠাবর্দ্ধনে সমৃদ্ধ করিতে সকল প্রকার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন—সর্বোপরি তিনি সর্বজনপ্রিয় 'থেলাধুলা' বিভাগটি প্রথমাবধি নিজ অপূর্ব রচনাশৈলী দ্বারা প্রকাশ করিয়া শাহিত্যের একটি বিভাগের অভাব পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। উভয় খাতার অমূল্য উপদেশ ও প্রামর্শ নাথাকিলে ভারতবর্ষ দিন

দিন উন্নতির শিথরে অগ্রসর হইতে পারিত না। আজ্ব এই শুভদিনে দে জন্ত আমরা তাহাদের উদ্দেশ্তে প্রণতি জ্ঞানের সময় অঞ্চারাক্রান্ত হৃদয়ে তাহাদের অভাব অমুভব করিতেছি। তাহারাই ভারতবর্ষের জন্ম-দাতা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন, কাজেই সকল কাজে কর্মীরা তাঁহাদের অশরীরী আত্মার আশীর্বাদ কামনা করে। স্বর্গত শুক্দাস চট্টোপাধ্যায়, প্রতিষ্ঠাতা ভ্রিজেন্দ্রলাল রায়, প্রথম যুগা সম্পাদক ভ্রজ্বধর সেন ও ভ্রম্কাচরণ বিল্যাভূষণের কথা আমরা এই সংখ্যার অন্তর্গ প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছি। আজ সকলের নিকট প্রার্থনা—অতীতে যেমন, ভবিশ্বতেও তেমনই যেন আমরা সকলের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা ও সহবোগিতা লাভ করিয়া ভারতবর্ধকে পূর্ণ সাফলামণ্ডিত করিতে সমর্থ হই।





र्शतभात्र हरिष्ठाभाषाय

#### লোকসভা ও রাজাসভার উপ-নেভ:-

গত ২৯শে জুন দিল্লীতে পশ্চিম-বঙ্গের প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রীস্থরেন্দ্র মেংহন ঘোষ ও উড়িল্লার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেক্লফ্র মহতাব রাজ্যসভা ও লোকসভার উপ-নেতা নিবাচিত হইরাছেন। শ্রীমহতাব জীবনে বহু কর্মক্লেরে তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দান করিয়ছেন। স্থরেন্দ্র মোহন বাংলা দেশে 'মধুদা' নামে পরিচিত এবং মাত্র ২৮ বংসর বয়সে বিপ্লব আন্দোলনের নেতারূপে কার্যারন্থ করিয়া ৫০ বংসরেরও অধিককাল দেশসেবা ও জনসেবার নিয়ুক্ত আছেন। স্থরেন্দ্র মোহনের নির্বাচনে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইয়াছেন।

কংপ্রেস ওল্লকিং কৃতিটী -

্তন কংগ্রেদ সভাপতি 🖺 ডি. সংগীবায়া গত ১৬ই

জুন নয়াদিলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটার নৃতন সদশ্যগণের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। শীকে-কে-সাহ এবং
শীজগল্লাথ রাও চণ্ডিকী নৃতন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত
হইয়াছেন—শ্রীসাহ গুজরাট হইতে রাজ্যসভার সদশ্য
এবং শ্রীচণ্ডিকী মহীশূর হইতে লোকসভার সদশ্য।
শ্রীএস-কে-পাতিল কংগ্রেস কোষাধাক্ষ ছিলেন—এবারও
কোষাধাক্ষ হইলেন। বাংলা হইতে শীমতী আভা মাইতি
ওয়ার্কিং কমিটার সদশ্য ছিলেন—তিনি এখন পশ্চিমবঙ্গের
মন্ধী। ম্থামন্ধী ভাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে এবার ওয়ার্কিং
কমিটার সদশ্য করা হইয়াছে। নৃতন সদশ্য হইয়াছেন—
(১) নৃতন সভাপতি শ্রীডি. সজীবায়া (২) ইউ এন ডেবর
(৩) এন-সঞ্জীবন রেডটী (৪) ডাঃ বি-সি-রায় (৫) মেরারজ্ঞী
দেশাই (৬) লাল বাহাত্র শাস্ত্রী (৭) জগজীবন রাম (৮)

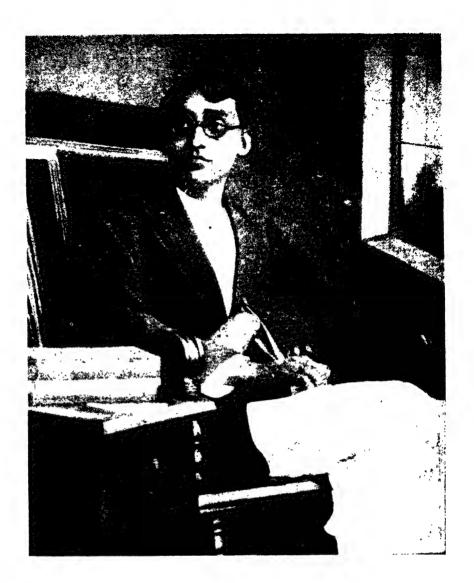

खनाः खरमंथत ठरहे। भारतात

এস-কে পাতিল (৯) হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহ্ম (১০) কেকারা (১১) কে-কামরাজ নাদার (১২) সি-কে গোবিল্
নারার (১৩) কে-কে সাহ (১৪) জগরাথ রাও চণ্ডিকী।
নিম্নলিথিত ৭ জন ওয়ার্কিং কমিটার সদ্স্ত নির্বাচিত
হইয়াছেন--(১) ইন্দিরা গান্ধী (২) ওয়াই-বি-চাবন (৩) ডাঃ
হরেরুফ মহতাব (৪) স্নার দ্রবারা সিং (৫) রামস্থতগ
সিং (৬) সাদিক আলি (৭) জি-রাজাগোপালন। নিম্নলিথিত
কয়জনকে স্থায়ীভাবে কমিটার প্রতি সভায় নিমন্ত্রণ করা
হইবে স্থির হইয়াছে—(১) জহরলাল নেহ্রু (২) ওলজারি
লাল নন্দ (৩) ভি-কে-কুফ মেনন (১) সি-স্বর্জ্মণম্
(৫) সি-বি গুপ্ত ও (৬) বিমলা প্রসাদ চালিহা।

#### রাষ্ট্রগুরু ভবনে জাতীয়তাকার্য-

কলিকাতা হইতে ১৭ মাইল উন্নরে বারাকপুর মণিরামপুরে গঙ্গাতীরে রাষ্ট্রপ্তক্ষ স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশ্রের বাসগৃহটি এতদিন পরে ভারত সরকার গ্রহণ
করিয়া তথায় ভারতের প্রথম বংশতত্ব ও জীববিদ্যা প্রতিষ্ঠান
স্থাপন করিয়াছেন। ১০ বিঘা জমির উপর একটি বৃহৎ
দ্বিতল গৃহে স্থরেন্দ্রনাথ বাস করিতেন। ঐ বাড়ীতে
মোট ১৩টি ঘর আছে। স্থরেন্দ্রনাথ ঐ বাড়ীতে প্রায়
৫০ বংসর বাস করিয়াছিলেন এবং সেথানেই ১৯২৫ সালে
তিনি শেষনিশাস ত্যাগ করেন- ঐ বাড়ীর পশ্চিমে
গঙ্গাতীরে তাহার দেহ দাহ করা হয়—তথায় একট শ্বৃতি

স্তম্ভ নির্মিত আছে। স্থরেক্সনাথের পুত্র ভবশন্ধর ১৯৩৮ সালে পরকোকগমনের পর সেথানে ঐ বংশের আর কেছ্ বাস করে নাই—তথার ডাক-বিভাগের একটি অফিস ছিল। ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মূল্যে সরকার ইহা ক্রয় করিয়া তথার এই নৃতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। বিশ্ববিধ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক হাল্ডেন ঐ প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিবেন। এত দিন পরে ঐ ঐতিহাসিক সৃহটি রক্ষার ব্যবস্থা হওরার দৈশবাসী সকলেই আনন্দিত ইইবেন।

#### শ্রীনক্ষ কিশোর সোম—

কলিকাতার সিনিয়ার মিউনিসিপাল ম্যাজিট্রেট, রবিবাসরের সদস্য ও ভারতবর্ষের লেখক শ্রীনন্দ কিশোর ঘোষ ২৩ বংসর চাকরীর পর পদত্যাগ করিয়া সম্প্রতি



নন্দকিশোর ঘোষ

কলিকাতা স্নাতক কেন্দ্র হইতে কংগ্রেদ মনোনীত হইয়া পৈশ্চিম-বঙ্গ বিধান পরিষদের সদৃশু নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিগালরের সিনেট, সিগুকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের একজন পুরাতন ও বিশিষ্ট শুদ্পু। তিনি বিশ্ববিগালরের স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবীরূপে .তিনি কলিকাতা সমাজে সর্বজনপরিচিত
——আমাদের বিশ্বাস বিধান পরিষদের সদস্ত হিসাবেও তিনি
তাঁহার কর্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিবেন।

#### অরিন্দম দত্ত-

খ্যাতিমান লেথক ও দেশকর্মী তচারুচন্দ্র দত্ত আইদি-এদ মহাশয়ের পুত্র, ভারতের স্থপ্রীম কোর্টের রেজিষ্টার
অরিন্দম দত্ত গত ১৪ই জুন দিল্লীতে মাত্র ৪৯ বংসর
বয়দে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত
হইলাম। ১৯৩৭ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া তিনি
কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন।
গত দ্বিতীয়,বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মধ্যপ্রাচ্যে, উত্তর
আফ্রিকা, ইটালী ও গ্রীদে সামরিক কার্যে নিযুক্ত
ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি ১৯৪৬ হইতে ১৯৫৬ সাল
পর্যন্ত কলিকাতায় আইন ব্যবসার পর তিনি স্থপ্রীম
কোর্টের রেজিষ্টার হইয়া দিল্লীতে চলিয়া যান। তিনি
ভাল থেলোয়াড় ও ছোট গল্প লেথক ছিলেন।

#### ন,ভন কাপ্রেস সভাপতি—

অন্দু প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি. সঞ্জীবায়া গত ৬ই জুন নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় স্ব্যুম্বিক্রমে নৃত্ন কংগ্রেদ সভাপতি নির্বাচিত হইয়া-ছেন। ১৯৬৩ সালের জাতুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থাকিবেন। শ্রীদামোদরম্ দঞ্চীবায়ার বয়দ মাত্র ৪১ বংসর—এত অল্প বয়সে তাঁহার পূর্বে মাত্র শ্রী জহরলাল নেহক, শ্রী স্কভাষচন্দ্র বস্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস মভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ২ বংসর পূর্বে অন্ধ্র রাজ্যের ম্থামন্ত্রী হইয়াছিলেন— হরিজন সম্প্রদায় হইতে তিনি সর্ব-প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ও প্রথম কংগ্রেস সভাপতি হইলেন। তিনি কুর্ম ল জেলার পেছপাছ গ্রামের লোক এবং বি-এ, বি-এল। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম এম-পি নির্বাচিত হন ও ১৯৫২ সালে সংযুক্ত মাদ্রাজের এম-এল-এ হন। তথনই তিনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সি. রাজাগোপালাচারীর মন্ত্রীস ার সদস্ত হইয়া-ছিলেন। পরে অন্ধ্র রাজ্য পৃথক হইলে তিনি মুখামন্ত্রী 🕮 প্রকাশম্ও শ্রীদঞ্জীব রেডিডর মন্ত্রিসভারও সদস্য ছিলেন। — ২ বংসর পূর্বে শ্রীসঞ্জীব রেডিড কংগ্রেস সভাপতি **হইলে** তিনি মৃথ্যমন্ত্রী হন-এখন শ্রীসঞ্জীব রেডিড আবার মথামন্ত্রী হইলেনও তিনি কংগ্রেস সভাপতি হইলেন।



পশিমের এক ছোট্ট শহর। ছোট হলেও থাতি তার আছে স্বাস্থকর জায়গা বলেই শুধুনয় ব্যবসার কেন্দ্র ও তীর্থস্থান বলেও। প্রায়ই আসি এখাান বেড়াতে। বেড়াতে ঠিক নয়, বায়ু-পরিবর্তনে বা পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে বলা-টাই বোধ হয় ঠিক। যে কদিন থাকি এথানে উদ্দেশ্ভহীন ভাবে সকালে বিকালে ঘুরে বেড়াই রাস্তায় রাস্তায়, মাঠে मार्टि, घाटि ज्ञाटि। जात मन्तात পत वाकारत ज्रशीर যেখানে মনোহারী দোকান, খাবার দোকান, জামাকাপড়ের দোকান, খেলনার দোকান, ওষুধের দোকান ইত্যাদি বছ দোকানের সারি ও তার মধ্যে একটি সিনেমা হাউসও আছে—দেই হরেকরকম্বা ভীড় ও আওয়াজের মধ্যেই আমি মহানন্দে ঘুরে বেড়াই। সিমলা-দাৰ্জ্জিলিং-এর ষেমন 'মাাল্'-এ শহরের তেমনি এই বাজার। মন্দিরে যাবার রাস্তাও এই বাজারের মধ্যে দিয়ে আর শাঁড়া তৈরীর দোকানগুলিও এই রাস্তার ওপরই। কারুর হয়ত বাড়ীর ঠিকানা বা হদিস্ আপনার জানা নেই, কিন্তু আপনি শুনেছেন তিনি এখানে এসেছেন

বেড়াতে। দেখা করতে বা ধরতে চান তাঁকে ? বেশ, কেবল সকাল সন্ধ্যায় এই বাজারে টহল দিন—দেখা একদিন হবেই। হয় তিনি ধর্মের টানে মন্দিরে যাবেন, না হয় প্যাড়ার লোভে চাক্তে আসবেন, কিংবা চুড়ি বা শাড়ীর আকর্ষণে সপরিবারে (বাধ্য হয়েই অবশ্য ) এদিকে ঘ্রতে আসবেনই। এ সমস্ত বিষয়েই যদি তিনি 'ইমিউন্' হন তাহলেও শরীর সারাতে এসে থাকেন যদি তাহলে জল-হাওয়ার পরিবর্জনে অহ্থ-বিহুথ করবেই, তথন ওয়্ধ ও ডাক্তারের প্রয়োজনে এই বাজারেও একবার আসেতে হবেই। তাছাড়া সন্ধ্যার পর অন্যান্ত পথের আলো ঘ্রে বেড়ানর পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয় বলে এই আলো-ঝলমল বাজারের রাস্তায়ই লোকে পচ্ছল করে বেশী—ঘ্রে বেড়ানও চলে 'উইণ্ডো-সিপিং' ও হয়, অনেকটা কল্কাতার নিউ মার্কেটের মতন।

আমি নতুন লোক নয়। প্রতি বছরই প্রায় আসি বাড়িস্থদ্ধ সবাই। নতুন এথানকার কিছুই নয় আমার কাছে। তবু ঘুরে বেড়াতে হয়, নইলে হন্ধম হবে না,

আর ভালও লাগে না একেবারে চপচাপ বদে থাকতে বই মুথে দিয়ে। তাস, দাবাতেও তেমন রুচি নেই। তাই ঘুরে বেড়াই পায়ে হেঁটে আর সাইকেলে। ইন, এই সাইকেলই হচ্ছে এথানে আমার প্রধান আকর্ষণ কলকাতায় সাইকেল চড়া হয় না ঘুরে বেড়াবার। কিন্তু এথানে এলেই এই সাইকেলে চড়ে টোটো করে ঘুরতে আমার কি যে আনন্দ লাগে! উচ্-নীচু পথ দর্পিল গতিতে ছুটে চলেছে—কোথাও ত্থারে ফাঁকা মাঠ, কোথাও হুপাশে ভাঙ্গা পাথরের সারি, আবার কোথাও জनात পाफ एप एप ताला जिल्ला (भएक जन क्रांस क्रांस । मृत्त, বহু দূরে কোন দিকে দেখা যায় নীলাভ পাহাড় স্থনীল আকাশের গায়ে যেন হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছে, শামনে কোথাও অফুরস্ত প্রান্তর দীমাহীন আকাশের কোলে মিশে গেছে, আবার কোনও দিকে দেখা যায় দূর দিকচক্রবালে বনরাজিনীলার ভামল ছবি আকাশের পটে যেন আকা হয়ে আছে। এই শোভা দেখতে, এই বন্ধন হারা বন্ধর পথে চলতে মনে জেগে ওঠে যে আনন্দের শিহরণ তা ভাষায় প্রকাশ করা বোধ হয় সম্ভব নয়। এই বেড়ানর 'থি ল্' আরও উপভোগ कता यात्र यि थून भकारल माहेरकल निराय त्वकंन यात्र, আর ঐ সময়টাতেই আমি সাধারণত বেরিয়ে থাকি। ভোরের আলো যথন ফুটি ফুটি করে, ভারারা ভাদের বাসর জাগার শেষে যথন আন্তে আন্তেঘর ছেড়ে চলে ষাচ্ছে বিশ্রামের তবে, স্থ্যদেব তথনও আসরে আদেন নি, পাথীরা সবে কলরব স্থক করেছে—ঠিক এই সময়, রাত-শেষের ঠান্ডা হাওয়ার মাঝ দিয়ে আঁট্-দাট্ জামা-টামা পড়ে হু হু শব্দে সাইকেল ছুটিয়ে ফাঁকা রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলার 'থি ল' সভাই উপভোগা— অন্তত আমার কাছে।

হাঁন, অল্প সল্ল চুর্বাচনাও মাঝে মাঝে ঘটেছ বইকি।
ঠাণ্ডা-টাণ্ডাও লেগেছে। একবার তো এই রকম আধআন্ধকারে মহানন্দে ভাঙ্গা গলায় গান গাইতে গাইতে একটি
বাড়ীর সামনে এক গর্ভের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে
দিলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের চাকা ঘুরে গিয়ে ব্যালেশ
হারিয়ে সাইকেল শুদ্ধ একেবারে চিংপটাং! সেই অবস্থায়
কানে এল মেয়েলী গলায় হি-হি-হি-হাসির উচ্ছাস—
আর এক পুরুষ কঠের ধমক— "আ;, চুপ কর। লেগেছে

श्यरण"—वर्तने वाङीत माभेरनत त्वाबारक वरम थाका, যাঁদের আমি অন্ধকারে দেখতেই পাই নি. ভদ্রলোক তাঁর **শঙ্গীনীকে** চুপ<sup>`</sup> করিয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। লজ্জিত, অপ্রস্তুত আমি তথন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, কিন্তু যে শক থেয়েছি তাতে বেশ লড়বড়ে করে দিয়েছে। উঠে দাড়াতে গিয়ে আবার টাল্থেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, ভদ্রলোক ফেললেন—'বললেন তাড়াতাড়ি করবেন না, একট চুপ করে বস্থন, আমি জল আনাছি।' এবার ভদ্মহিলার দিকে চেয়ে বললেন—'জল আর আইডিন নিয়ে এস তো মালা। ভদ্রমহিলা ( তাঁর স্ত্রীই হবেন বোধ করি) এবার দ্রতপায়ে এবং মুখে আঁচল চাপা দিয়ে (হাসি চাপবার জন্মই বোধ হর) বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি ততক্ষণে সামলে উঠেছি এবং হাতে, পায়ে ও পৃষ্ঠদেশে জালা বোধ করলেও আর ওথানে থাকতে সাহস হল না। এক্নি হয়ত মালা দেবী আইডিন ও জল নিয়ে এসে উপস্থিত হবেন, হয়ত মুখে হাত চাপা দিয়েই আদবেন বা আঁচল দিয়েই কিংবা আঁচলের বদলে রুমাল বেঁধেও আসতে পারেন। আর তাঁর সে চাপা হাসি তাঁর চোথ দিয়ে ফুটে বেরুবে। 'আহা উহু'ও হয়ত হাসির দমক্কে দামলে উচ্চারণ করতে পারেন কিন্তু আমার কাছে এই হাত পায়ের জলুনির চেয়ে তা আরও অসহা হবে বুঝতে পেরে আমি উঠে পড়লুম। জড়িয়ে-মড়িয়ে ভত্র-লোককে বল্লাম--"আমার ভীষণ জরুরী কাজ আছে ্মত ভোৱে বিদেশে যে কি কাজ থাকতে পারে তা ভাবলাম না, ভদ্রলোক ও কিছু বলতে পারলেন না ), এক্নি যেতে হবে আমাকে, অনেক ধন্যবাদ, আমার কিচ্ছু হয় নি. ওরকম পড়েই থাকি ( আবার সামলে নিয়ে বলতে হল) মানে রোজই পড়ি না অর্থাং এক্সপার্ট সাইক্লিষ্ট আমি কিন্তু এর চেয়েও বেশী পড়েছি, এ আর এমন কি, আমার কিচ্ছ হয় নি, আপনার বাস্ত হবার কোনও দরকার সেই।" ইত্যাদি, ইত্যাদি হড়বড় করে থানিকটা বলতে বলতে সাইকেলের বেঁকে যাওয়া হ্যাণ্ডেল্টা ঠিক করে নিয়ে চড়তে গিয়েই দেখলাম মালা দেবী আসছন। তাড়াতাড়ি চড়তে গিয়ে আবার পড়ছিলাম, কোনও রকমে দামলে নিয়ে একেবারে উর্দ্বখনে ছুটিয়ে দিলাম। তাঁদে क्रेंक्ट्रेंडित নাগালের বাইরে গিয়ে তবে দম কেলি। এবার জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখি বাঁ হাঁটুর কাছে কাপড়ের থানিকটা নেই ঘষ্টে উঠে গেছে, সেই সঙ্গে হাঁটুর থানিকটা ছালও—জালাও করছে বেজায়। জামাটাও ধ্লায় ভর্তি হয়ে গেছে। এক্ষ্নি বাড়ী ফিরতে হবে। কিন্তু ভূল করে বসেছি। যেদিকে বেড়াতে যাচ্ছিলাম সেই দিকেই চলে এসেছি, বাড়ীর দিকে না গিয়ে। এখন ফিরতে হলে আবার এ রাস্তায় এ ভদ্রলাকের বাড়ীর সামনে দিয়েই যেতে হবে। না, তা

তথন আন্তে আন্তে ওঁদের বাড়ীটা পেরিয়ে গেলে কেমন হয় ? কিন্তু কতক্ষণ পরে তাঁরা ভেতরে যাবেন ? কিন্দে তাঁদের নিশ্চয়ই পাবে তথন ভেতরে যাবেনই। কিন্তু কথুন তাঁদের কিন্দে পাবে ? কতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব ? থানিক্ষণ থাকলাম। তারপর আন্তে আন্তে সাইকেল চালিয়ে ওঁদের বাড়ীর কাছে এলাম। সাইকেল থেকে নেমে বাড়ীর পাঁচিলের ধারের একটা কোপের-আড়াল থেকে উকি মেরে দেখি,যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। ভদ্রমহিলা হাত পা নেড়ে কি বলছেন আর হাসছেন। ভদ্র-

কিরে বাবু, কি দেখছিস ?

অসম্ভব। মনে পড়ল আবার সেই হাদির আওয়াজ।
এতক্ষণ নিশ্চয় ভদ্রমহিলা গলা ছেড়ে হাসছেন আর স্বামীকে
বর্গনা দ্বারা বোঝাচ্ছেন আমার পতনের 'পোজ'টা। ঠিক এই
সময় যদি আবার আমাকে তাঁদের সামনে দিয়ে যেতে দেখেন
তাহলে তাঁদের ম্থভাবটা, আর আমার মনোভাবটা কেমন
হবে কল্পনা করে ঘাবার ইচ্ছা হলো না। কিন্তু করব কি
এখন ? জল্পী না হয় সহ্য করলাম কিন্তু আইডিন্বা ডেটল্
কিছু একটা লাগানো দরকার। অথচ ফিরতে পারছি না!
খানিক্ষণ পরে তাঁরা নিশ্চয়ই বাড়ীর ভিতর চলে যাবেন

লোকও সে হাসিতে যোগ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার<sup>°</sup> কথা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। বাগ; তঃথ, লজ্জা মিপ্রিত আবেগের সঙ্গে আমারও হাসি পেতে লাগল। কি করব ত। ঠিক করতে না পেরে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় পিছন থেকে—'কিরে বাবু, কি দেখ্ছিস ?'---দেহাতি বুলি ভনে চমকে ফিরে দেখি এক সাঁওতাল মালি দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে। বোধ হয় ঐ বাডীরই মালি। কি বলব ঠিক করভে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইলাম তার দিকে থানিক্ষণ। তার পর হঠাং মাথায় বৃদ্ধি এসে গেল। नीइ इराय भाषिरक स्थन किছू খুজতে লাগলাম। আর তাকে

বললাম আমার একটা জিনিষ পড়ে গেছে তাই খুজছি। সে বাটোও লেগে গেল খুজতে, আর বেশ জোরে জোরেই, তাদের স্বাভাবিক উচ্চরবে আমার কি হারিয়েছে, ঠিক কোনথানে হারিয়েছে ইত্যাদি খোঁজ করতে লাগল। ফল হল এই তার গলার আওয়াজে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার দৃষ্টি আরুষ্ট হল এই দিকে এবং আমাকেও তাঁরা দেখতে, পেলেন। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ও স্মিতহাক্তে জিগোক করলেন—'কি ব্যাপার ? কিছু পড়ে গেছে নাকি ?' কি বে বলব তথন আমার মাখায় আসছে না। তুরু গাইও করে বললাম—'ইয়ে, মানে লাইকেলের একটা ইয়ে, মানে পকেট থেকে একটা বাাগ—এমন কিছু নয়, মানে বোধ হয় এথানে পড়ে গেছে।' বিশ্বিত ভদ্রলোক বললেন—'মনিবাাগ হারিয়েছে, না লাইকেলের কোনও পার্টিল খোয়া গেছে?' উত্তরে আর কথা না বাড়িয়ে, গুধু—'ও কিছু নয়, লামান্তই, ইয়ে—' এই রকমের একটা কি উত্তর দিয়েই চট্ করে লাইকেলে উঠে একেবারে বাড়া মুথো দৌড়। কেবল ভদ্রমহিলার কাছ দিয়ে যাবার সময় কানে গেল—

মোটেই, কিন্তু রাস্তা ছেড়ে বেরাস্তায় সাইকেল চালাতে দিখা করতাম না, আর সেক্ষন্ত আছাড়ও থেয়েছি প্রচুর। একদিন এই রকম এক দকালে, তবে এত ভোরে নয়, এক ধানের ক্ষেতে রোদ্র ছায়ায় ক্ষেতের সরু আলের ওপর দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছিলাম। এমন সময় সামনে দেখি কয়েকটি দেহাতি সাঁওতাল মেয়ে মাথায়, কাকে ঝুড়ি, কলসী নিয়ে আসছে। সাইকেল দেখে তারা পথ ছেড়ে দিয়ে সয়ে দাডাল। কিন্তু একটি আবলুসবরণ কিলোরী তার



এই হট, হট

'ইন্, হাঁটুর কাছটা কতটা কেটেছে।'—এই কথাটা। কিন্তু এবার আর হাসির শব্দ ছিল না।

বাড়ী ফেরার পথে মনে পড়তে লাগল আর এক হাসির কথা। সেও ঘটেছিল এই রকম এক সাইকেল থেকে পতনের ব্যাপারে বছর কয়েক আগে। তবে এটা যেমন শহরের ভেত্রে ঘটল সেটা ঘটেছিল শহর থেকে দ্রে ধান ক্ষেতের মধ্যে। তথন সাইকেল, চালনায় পাকা হইনি কাল ভাগর চোথ তুলে অবাক হয়ে আমার দিকে দেখতে লাগল পথ থেকে না সরেই। আমি তার কাছাকাছি এসে 'এই হট, হট' করতে করতে আর টাল সামলাতে পারলাম না। তার মাথার ঝুড়িটায় ঠেকা দিয়ে টাল সামলাতে গেলাম কিন্তু হিতে বিপরীত হল। সে ভয় পেয়ে ষেই সরে দাঁড়াল আর অমনি আমি হড়মুড় করে পড়লাম তার ঘাড়ের ওপর। তারপরের

অবস্থা যা হল তা মনে পড়লে আমার এখনও হাসি পায়। দাঁওতাল মেয়েটি, আমি, দাইকেল, তরকারীর ঝুড়ি দব ক্ষেতের মধ্যে গড়াগড়ি। সন্ধিৎ ফিরতে দেখি মেয়েটি শুদ্ধ আমি মাটিতে পড়ে আছি আর সাইকেল চেপে রয়েছে আমাদের ঘাড়ে। ঝুড়ি পড়ে রয়েছে দরে কিন্তু তরি-তরকারী দব চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে-মামাদের গায়ে মাণায় লাউ, কুমড়ো গড়াগড়ি থাচ্ছে। অবস্থা বুঝে হত-ভম হয়ে গেলাম। ভয় হল এরা বোধ হয় খুবই রাগারাগি করবে। মারধাের হয়ত দেবে না মেয়েমান্তব যথন, কিন্তু গালাগালি দিতে ছাডবে না। তাডাতাডি ওঠবার চেষ্টা করছি সাইকেল ঠেলে এমন সময় মেয়েগুলি চারিদিক থেকে দৌড়ে এল, দাঁত-মুথ থিঁচিয়ে নয়, দন্তপাটি বিকশিত 🕆 একটা গোরস্থান, কিন্তু ঢুকিনি কথনও। দরজাটা দেখলাম করে হাসির দমক সামলাতে সামলাতে। এসেই আমায় হাত ধরে টেনে তুলল। পড়ে যাওয়া মেয়েটিকেও তুলল। দেও হেদে কুটকুটি। আমি হাদব কি কাঁদৰ নুঝতে পারছি না-তথনও হতভম্ব হয়ে আছি। একটি মেয়ে জিজেদ করে—'তোর খুব লাগছে নাকি রে বাবু প' আমি এবার দামলে নিয়ে একটু হেদে বলি—'না, আমার কিছু হয়নি। ও মেয়েটির লেগেছে কিনা দেখ।' সে মেয়েটি তথন দাঁড়িয়ে পড়েছে আর থালি হাসছে মুথে কাপড় চাপা দিয়ে। তার পড়ে যাওয়া শাকসন্ধীর ঝুড়ি আবার ভর্তি হয়ে গেল-সব কুড়িয়ে দিল তারা। তার-পর আবার দল বেঁধে চলল শহরের বাজারের দিকে। শামিও আর না দাডিয়ে থেকে সাইকেলে উঠে পডলাম। পিছন থেকে তথনও তাদের অবাধ প্রাণ খোলা হাসির শব্দ আদছে। ফিরে তাকালাম একবার। দেখলাম যে মেয়েটিকে ফেলে দিয়েছিলাম, দে যেতে যেতে ফিরে ফিরে খালি দেথছে আর হাসছে মৃচকে মৃচকে। তার ডাগর ভাগর কাল চোথ থেকেও যেন অনাবিল হাসি উপছে পড়ছে। আজকের হাসিতে যেমন হয়েছি অপ্রস্তুত, সে-দিনকার সে হাসিতে পেয়েছিলাম প্রাণথোলা আনন্দের স্ব। আর সে হাসির ছোয়ায় মনের আনন্দে সাইকেল চালাতে চালাতে গান ধরেছিলাম দেদিন—'কাল, ও দে মত চ কাল হোক, দেখেছি তার কাল হরিণ চোথ।'

শহরের একপ্রাস্তে বৃদ্ভি যেখানে শেষ হয়ে আরম্ভ

হয়েছে ধান জমি, তারই শেষে দাঁডিয়ে আছে ছোট একটি পাহাড। লোকে বলে পাহাড, আদলে খুব বড় পাথরের চিবি। ওপরে বেশ বেডাবার জারগাও আছে। এই পাহা-ড়ের নীচে অবধি প্রায়ই আসি কিন্তু ওপরে খুব কমই উঠি।. माहेटकन टर्टरन ट्लाना कहेकत, जात नीटि द्वरथ शिल इति হবার সম্ভাবনা। জায়গাটা বেশ নির্জ্জন। বিকালের দিকে কিছু কিছু লোকজন বেড়াতে আসে। সকালের দিকটা প্রায় ফাঁকাই থাকে। একদিন কি থেয়াল হল দকাল বেলাতেই এসে হাজির হলাম পাহাডটার তলায়। সাই-কেলটা রেখে একট বিশ্রাম করছি চোথ পডল পাশেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটার দিকে। জানতাম ওটা খ্রীন্টানদের ভেঙ্গে পড়ে গেছে,পাচিলওত্ব'এক স্থানে ভাঙ্গা। কি থেয়াল হল আন্তে আন্তে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে ভেতরে চুকে পড়লাম। ইতস্ততঃ অনেকগুলি কবর রয়েছে। বেশীর ভাগই ভাঙ্গা-চোরা। কয়েকটা তো ভেঙ্গে প্রায় মাটির দঙ্গে মিশিয়ে পেছে। কয়েকটি ঢেকে গেছে ঘাসের আন্তরণে। গাছের চারাও বেরিয়েছে কতকগুলির ওপর। একটির **ওপর** গজিয়ে রয়েছে মাঝারি সাইজের একটি গাছও। কয়েকটি-মাকুষের এই অবহেলিত শের বিশ্রাম স্থলের দিকে চেয়ে মনটা কেমন বিষয় হয়ে উঠল। হঠাং চোথ পড়ল গাছের তলার একটি পরিচ্ছন্ন সমাধির ওপর। কাছে না গিম্বে থাকতে পারলাম না। সমাধিটির ওপর একটি ফলকে কি লেখা রয়েছে। পড়লাম লেখা আছে "মেরি বাউন"। শোকসম্বপ্ত পিতা-মাত' রবার্ট ও মার্থা ব্রাউন্ তাঁদের স্লেহের কন্তার স্মৃতিতে উৎসর্গ কুরেছেন এই খেতপ্রস্তন্ত ফলক। তারিথ দেখে বুঝলাম সমাধিটি বেশী দিনের পুরান নয়। কিছ তারপরই চমকে উঠলাম মেরি ব্রাউনের জন্ম তারিথ, মাস ও সাল দেখে। কি আশ্চধা। এ যে আমার জন্ম তারিখ; মাস ও সাল ৷ একেবারে এক ৷ মেরিব্রাউন্ তাহলে আমারই বয়দী ছিল। আশ্চর্যা লাগল। ভাবলাম বেঁচে থাকলে এই কিশোরী মেরি আজ আমার বয়সীই হত। কল্পনা করলাম তক্ষী মেরিকে, হয়ত সে রূপদীই ছিল। কত আশা ছিল তার মনে। দেখত কত রঙ্গীন স্বপ্ন ভবিশ্বক্রে—ধেমন আমি দেখে থাকি। হঠাং নিষ্ঠর মৃত্যু এসে ছিনিয়ে না নিলে তরুৰী মেরি এই শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াত হয়ত আমারী

্ষতন, হয়ত সাইকেলও ্চালাত, হয়ত আমার দকে ইঠাং পরিচয়ও হয়ে যেত - একেবারে সমবয় সী শাইকেল-ভক্ত বলে। হয়ত হয়ত, ... হঠাং মাথার ওপর পঙল কয়েকটি ফুল। ওপর . मिटक टिएस एमि গাছ থেকে নাম না জানা কি ফুল ক্লারে পড্ছে সমাধিটির ওপর। আমার গায়ে মাঞাতেও পড়ছে। ছিঁডে 'গেল কল্পনার জাল। আন্তে ফিরে কৈন্ত মনে হচ্ছিল যেন



একটি ফলকে কি লেখা রয়েছে

স্মারও একট্ থার্কি—কে যেন আমার থাকতেই বলছে। মনের এ তুর্মল্তাকে আর প্রশ্রম দিলাম না। সাইকেলে 'ওঠবার আগে পিছন দিকে একবার চেয়ে থালি -দেখলাম। কিছ্ত…না, বোধ হয় চোখের ভূল। কিন্তু মনে হল গাছ থেকে ঝরেপড়া ফুলগুলো সমাধিটির ষ্ঠপর থেকে যেন আমার দিকেই উড়ে আদছে। হাওয়াতেই ওরকম হচ্ছে নিশ্চয়ই। যাই হোক, ও • निरंत्र जात माथा धामानाम ना । किरत हननाम वाड़ीत - দিকে। কিন্তু মন থেকে তাড়াতে পারলাম না মেরি ্ব্রউনের চিস্তা। থালি মনে হতে লাগল দে জীবিত ্থাকলে তার সঙ্গে যেন আমার ভাব হতই। কল্পনায় মেরির ছবিও মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল। ষৌবনা, স্বর্ণকুম্বলা, স্থগৌরবর্ণা, চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা মেরির মূর্ত্তি যেন চোথের সামনে ভেসে উঠল।

ं আমি চলেছি একটু জোরেই সাইকেলটা চালিয়ে। ্ হঠাং বাকটা ফিরেই দেখি সাইকেল আরোহিণী একটি খেতাঙ্গী তরুণী একেবারে আমার সামনে এসে পড়েছে। চেষ্টা করলাম ধারুটো বাঁচাতে কিন্তু সামলাতে পারলাম না। বিপরীতমুখী ্ছ'টি সাইকেলে লেগে গেল ঠোঁকাঠুকি, আর তারপরই ছ'লনে পড়াগাড় মাটির ওপর। অনেকটা দেই দাঁওতাল

মেয়েটিকে ধাকা মারার মতন। ধাকার শক্টা কাটতেই তাভাতাড়ি উঠে মেয়েটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে ণেলাম। পড়ার অভ্যাস আমার আছে, আর লাগেনিও বেণী; হাতের কয়েক জায়গায় একট ছড়ে গেছে ভধু। মেয়েটি তথন উঠে বদেছে, খার জামার ধুলা ঝাড়ছে। স্কার্টের তলাটা থানিকটা ছিঁডেও গেছে। আমি অমৃতপ্ত স্বরে বল্লাম (অবশ্য ইংরাজীতে)—"আমি অত্যন্ত তুঃখিত। আমি চেষ্টা করেছিলাম ধাকাটা এড়াতে, কিন্তু পারি নি। আশা করি আমার অনিচ্ছাকৃত দোষ তুমি ক্ষমা করবে।" মেয়েটি আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তার নীল নয়ন মেলে থানিকক্ষণ চেয়ে থেকে ভাড়াভাড়ি বলে উঠল—"ना ना। आभातहे (नाष। आभातहे উচিত ছিল বেল্ বাজান বাঁকের মুখে, কিন্তু আমি অন্তমনম্ব ছিলাম বলে বাজাতে পারি নি। দোষ আমারই।" বাধা দিয়ে বলে উঠি আমি –'না, না, দোধ আমারই। আমারও উচিত ছিল বাঁকের কাছে বেল্ বাজান। কিন্তু বেল্টা আমার আগে থেকেই থারাপ। বাজালেও বাজত না। তাছাডা আমার অত জোরে আসাও উচিত হয়নি।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল দে-- মামিও তো জোরে আসছিলাম। আমারই বেশী দোষ।" "না দোষ আমারই বেশী"—বললাম আমিও তৎক্ষণাং। এবার তরুণীটি আমার দিকে চেয়ে হেদে



সাহাযা করতে এগিয়ে গেলাম

ফেলল--রক্তিম ঠোটের ফাকে তার কুন্দধবল দম্ভাণী ঝক্ ঝক করে উঠল,বলল—"বেশ,বেশ,দোষ আমাদের হু'জনেরই। দিল তার স্বডোল হাত আমার দিকে তাকে ধরে তোলবার জন্তে। অপরিচিতা তরুণীর হাত ধরার অভ্যাস না থাকায় একটু ইতস্ততঃ করতে হল, অবশ্য তথনই সামলে নিয়ে তার হাত ধরে তাকে তুললাম। লেগেছে কি না জিগ্যেস করতে যাবার আগেই সে টাল থেয়ে আমার গায়ের ওপর পড়ল। তাডাতাডি ওকে ধরে ফেলে আস্তে করে একটা উচু জ্বায়গায় বদিয়ে দিলাম। বুঝলাম পায়ে কোথাও লেগেছে। জিগ্যেস করবার আগেই ও ডান পায়ের য়াান্ধল্টা হাত দিয়ে চেপে ধরে কাতরোক্তি করে উঠল। আর দ্বিধা করলাম না। ওর হাতটা দরিয়ে স্থৃতাটা খুলে দিয়ে য়্যান্ধলটা হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করলাম। ছোটবেলার থেকেই খেলার মাঠে ছোটাছুটি করার অভ্যাস আছে। তাই হাড়ে চোট লাগার ব্যাপারটা অক্সানা

নয়, নিজেও জথম হয়েছি কয়েকবার। দেখে বুঝলাম ফ্যাক্চার হয় নি তবে কোনও লিগামেন্টে চোট্ লেগেছে খুবই, ছি ড়েও যেতে পারে। য়াকল্টা ফুলেও উঠেছ খুব। মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল। কাতর চোথে আমার দিকে চেয়ে বলন-"নিশ্চয়ই ভেঙ্গে গেছে, আর বোধহয় আমি হাটতে পারব না।" আমি হেসে তাকে অভয় দিলাম-"দামান্ত চোটে এত ভয় পাচছ! আমাদের ওরকম কত লেগেছে থেলার মাঠে। তোমার কিছুই হয় নি, দিন. কয়েক বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলে ও-- "তুমি বুঝি স্পোটস্মান্ ? আমিও স্পোর্টস্ ভালবাদি, থেলাধ্লাও করি। কিন্তু এরকম লাগেনি কথনও।" হেসে জিগ্যেস করি—"কি খেলা (थन ?" ७ ततन - "ताा क् भिन्देन, टिंपन टिंनिम, जिन, ব্যাম্বেট, এই সৰ আর কি।" একটু গর্কিতভাবে বলি---"ও সব থেলা আমিও থেলেছি। ওতে সাংখাতিক চোট লাগবার সম্ভাবনা কম। পুরুষদের থেলা, ধৈমন ধর। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি প্রভৃতিতে হাড় ভাঙ্গবার ধেমন সম্ভাবনা রয়েছে ঐ সব মেয়েলী থেলায় তেমন নেই।"



আস্তে করে বসিয়ে দিলাম

এইবার তুষ্টুমীভরা ভাগর চোথ তুটো তুলে ও বলল—
"কিন্তু সাইকেলিং করাটা পুরুষালী, না মেয়েলী?" চট্
করে উত্তর দিতে পারলাম না। তারপর উল্টে পড়ে থাকা
সাইকেল তুটার দিকে চেয়ে বলে উঠি—"যে সাইকেল তু'টা
পড়ে আছে ওর একটা পুরুষদের আর একটা মেয়েদের।
স্বতরাং সাইকেলিংটা উভয়েলী!" জোরে হেসে ওঠে
মেয়েটি। একটু চুপ করে থেকে বলে—"কিন্তু এখন
বাড়ী যাব কি করে? এ পা নিয়ে তো সাইকেল চালাতে
পারব না।" তাই তো, ভাবনার কথা। জায়গাটা লোকালয়ের একট্ বাইরে। এখানে তো চট্ করে থালি গাড়ী
পাওয়া যাবে না। তাই একট্ ভেবে বললাম—
"তার জন্যে কি, আয়্রি এক্টুনি সাইকেলে করে গিয়ে
বাজারের কাছ থেকে একটা টাঙ্গা বা সাইকেল-রিক্সা

ডেকে নিয়ে আসছি। তুমি একট্থানি বসে থাক।" আমার কথা শুনে মেয়েটি খেন সম্ভুষ্ট হতে পারল একট্রখানি চুপ করে থেকে ৰলল-- "একলা ना । অতক্ষণ বদে থাকতে পারব না। তার চেয়ে…।" আবার একটু চুপ করে কি ষেন ভাবে। তারপর বলেই ফেলে-"তোমার সাইকেলে কি কেরিয়ার আছে ? আমাকে বসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ? আমি অবশ্য খুব ভারী নই, আর আমার বাড়ীও বেশী দূরে নয় এখান থেকে।" কথাটা ওনেই কি জানি কেমন একটা যেন শিহরণ বোধ করলাম। হা, না, কিছুই বলতে পারলাম না, চুপ করে রইলাম। তরুণী তথ্ন বলে উঠলো—"কি বইতে পার্বে না ? না ইয়ং গালকৈ বইতে ইয়ং ম্যানের সাহস হচ্ছে না ' বলেই মচকে হেসে ওঠে। না আর দ্বিধা করা যায় না। শিভ্যাল্রি জেগে উঠলো। জোর করে বলে উঠলাম -- "না না ওসব কিছু নয়, আর সাহসের অভাবও আমার নেই অন্তত তোমাকে বইতে। তবে আমি ভাবছিলাম কেরি-য়ারটার কথা, ওটা ঠিক আছে কি না।" এই বলেই আমি বীরদূর্পে ভুপাতিত সাইকেলটার কাছে এগিয়ে গেলাম, আর ওটাকে তুলে দেখলাম হাত্তেলটা বেঁকে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় নি, কেরিয়ারটা ও ঠিক আছে। ওর সাইকেল-টাকেও টেনে তুললাম। দেখলাম ওটারও বিশেষ কিছুই হয় নি, তবে সামনের চাকাটা বোধ হয় একটু টাল্ খেয়ে গেছে। যাই হোক, সাইকেল ছ'টি নিয়ে মেয়েটীর কাছে ্এদে বললাম—"তোমার সাইকেলটাকে কি করব ? এটা-কেতো এমনি নিয়ে যাওয়া যাবে না।" ও একটু ভেবে বলে—"এক কাজ কর। ঐ যে বাগান বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওর মালির কাছে আমার সাইকেল্টা একটু কণ্ট করে রেথে এস। এদিকে আমাকে স্বাই চেনে। পরে সাইকেলটা নিয়ে যাওয়া যাবে।"—বলে মেয়েটি আমার দিকে ক্তজ্ঞ ভাবে চাইল। কি আর করি ওর সাইকেলটাকে টানতে টানতে সেই বাগান বাডিটার কাছে নিয়ে গেলাম। তার-পর সাঁওতাল মালিকে ডেকে সাইকেলটা আর জিমা করে দিয়ে মেয়েটির কাছে ফিরে এলাম। তথন ও উঠে দাঁডাবার চেষ্টা করছে। আমাকে দেখে হাত বাডিয়ে দিয়ে বলল 'ধর আমাকে।' ধরতে হল। তথন ও বলে—"আমাদে কিছ্র পরিচয় হয়নি এথনো। আমার নাম মেরিয়ানু আউন্ ভাকে স্বাই মেরি বলে।" আমিও বলি আমার নাম l তারপর মেরি বলে—'এখন ব্যথাটা একট কম মনে হচ্ছে। তাডাতাড়ি বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচি। মা হয়ত ভাব-ছেন আমার দেরী দেখে। আমি বলে উঠি—"না ভেবে আর উপায় কি ? ভাবতেই হবে মেয়ের জন্যে।"--"তার মানে"- -জিগ্যেস করে মেরি চকিত হয়ে। "মানে, এই আর কি, একলা একলা সাইকেলে করে ঘোরা, কোন বিপদ আপদ হতে পারে তো, যেমন আজকে হ'ল।"—বোঝাই তাকে। গন্তীর হয়ে উত্তর দেয় মেরি—"তা একলা ঘুরব না তো দোকলা পাব কোথায় ৪ সবাই তো আর আমাকে কেরিয়ারে করে বইতে চাইবে না। আর আমার সঙ্গে টোটো করে সাইকেলে করে ঘুরতেও কেউ রাজী হবে না।" কানটা অকারণে বোধ হয় লাল হয়ে ওঠে আমার। আর কথা না বাডিয়ে সাইকেলটাকে শক্ত করে ধরে রেথে মেরিকে কেরিয়ারে বসতে সাহায্য কর্লাম। তারপর সাবধানে সিটে উঠে বসেই সাইকেলটাকে দিলাম একটু গড়িয়ে আর প্যাডেল্টাও চালিয়ে দিলাম দঙ্গে দঙ্গে। তথী মেরি দতাই হাঝা। তাকে বইতে কোনও অস্ত্রবিধাই হল না আমার। সিটের পিছনটা ধরে সে বসেছিল, কিন্তু উচ্ নীচু রাস্তায় একটা পাথরের ওপর চাকা পড়তেই সাইকেল লাফিয়ে উঠল, আর পত্নভীতা মেরিও জড়িয়ে ধরল আমাকে তার কোমল বাহুডোরে। কি রকম কেঁপে উঠল আমার শরীর, বকের মধ্যে যেন হাতুড়ি ঠোকার শব্দ পাওয়া গেল, আর মুখ চোথের অবস্থা ভাগো সামনে আয়না জাতীয় কিছু ছিল না, তা নইলে আবার হয়ত একটা য়াাক্সিডেণ্ট খটে খেত। সাইকেল চালানর শ্রম এমন কিছু না হলেও কপাল দিয়ে টদ টদ করে ঘাম পড়তে লাগল। মেরি <sup>অবশ্য</sup> পরমূহুর্ক্তেই তার বাহুবন্ধন শিথিল করে দিয়েছে। <sup>এখন</sup> শুধু আমায় পিঠটা ছুয়ে আছে তার হাত হুটো। আমি কিন্তু সহজ হতে পারছি না। কি সব এলোমেলো ভেবে চলেছি। মেরিও চুপ্চাপ্। ওর অবস্থাও কি মামার মতন নাকি? ওও কি আমার মতন যা তা ভেবে মরছে ? মুথ ফিরিয়ে যে ওর দিকে দেখব দে উপায় নেই। মুথ পিছন দিকে ফেরালেই ব্যাপেন্স হারিয়ে প্পাত ধরণীতলে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবু বোধ

হয় একট় ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম। মেরি তা বুঝেই বলে উঠল—"পেছনে দেখবার কিছু নেই। দয়া করে দামনের দিকে চেয়ে চালাও। এবার পড়লে আর আমি বাঁচব না।"—"এই বাবু, ঠিক দে চালাও।" টাঙ্গাওয়ালার কড়া গলার ধমক শুনে চমক্ ভাঙ্গল। একি, এ ধে, বাজারের রাস্তায় এদে গেছি! কোথায় মেরি? মেরির স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল চট্ করে। দামলে নিলাম নিজেকে। কার না কার একটা সমাধি দেখে এরকম কল্পনা-বিলাদ অস্বাস্থ্যকর। "ধ্যেত্তর নিক্চি করেছে মেরি ব্রাউনের"—বলে মনকে একটা কাঁকি দিয়ে সহজ্ব করে নিলাম। তারপর জোরে ছুটিয়ে দিলাম সাইকেলকে বাড়ীর দিকে। কিন্তু, আশ্চর্যা! পিঠের ওপর ধেন লেগে রয়েছে ছুটি পেলব হাতের স্পর্শ! তার অন্তন্তুতি, তার আনল্দ, তার বেদনা ধেন মনকে পেয়ে ব্দেছে!

বাডী ফিরেই সোজা স্নান করতে চলে গেলাম--বোধ হয় গায়ে জল ঢেলে মন থেকে এই ভাবনাকে খ্রুয়ে ফেলতে। কিন্তু তাকি আর হয়। থাওয়া দাওয়া দেরে ষেই একট বিশ্রামের জন্মে শুলাম অমনি সেই ভাবনা আরম্ভ হয়ে গেলো। --কে যেন মাথার মধ্যে বদে ভাবনার জাল বুনতে লেগে গেলো। মেরির সেই অদেখা অথচ কতকালের যেন চেনা সেই মুথ আন্তে আন্তে ভেমে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। কল্পনা যেথানে কেটে গেছিল ঠিক সেইথানেই ষেন কে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এক অভৃতপূর্ব্ব অম্ভৃতিতে, এক অনাস্বাদিত আনন্দে মন যেন ভরে উঠল, ভেসে উঠল চোথের দামনে দিনেমার ছবির মতন,—দাইকেলের কেরিয়ারে মেরি বদে আছে এক মনোরম ভঙ্গিমায়, হাত ছটি তার ছুঁয়ে আছে আমার পিঠ। তার অনিন্দাস্থন্তর स्राीत मृत्य, जात नीत्नारभनमभ करक, जात स्रोम শুল দেহবল্লরী ঘিরে কি যেন এক আনন্দলহরী ঢেউ থেলছে, আর তারই ছোয়া লেগে আমার দেহের অফতে অহতে জেগে উঠছে এক অনাস্বাদিত পুলক-শিহরণ। সেই অমুভূতির আম্বাদ নিতে নিতে আমি চলেছি মেরির বাড়ীর পথে তারই নির্দেশে। মেরি মাঝে মাঝে জিজেস করে আমার কথা। আমার বাড়ীতে কে কে আছেন। আমি কি করি। পড়াগুনা শেষ করে কি করব, ইত্যাদি। নিজের কথাও বলে চলে। বাড়ীতে আছেন তার মা ও গাবা। আর এক ছোট বোন আছে, নাম গার লিলিয়ান, ভাকে সবাই লিলি বলে। সে কিছ থাকে না এথানে। কোন এক হল্-ট্রেশনের কন্ভেণ্ট্-স্কুলে সে থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য আসে ছুটি ছাটায়।

কথা বনতে বলতে পৌছে গেলাম তাদের বাড়ীর কাছে। একটি ফাকা জায়গায় প্রশস্ত **চন্তরের মাঝে দাঁড়ি**য়ে আছে মেরিদের বাংলো পাটোর্ণের বাজী। গেট থেকে একটি পরিচ্ছন্ন পথ চলে গেছে বাডী অবধি হপাশে তার পাম গাছের সারি। গেটের পাশে প্রস্তর ফলকে লেখা "ডা: রবার্ট ব্রাউন, এম-বি"। মেরিকে বললাম—'তোমার বাকা ভাক্তার আর তোমার পা ভেক্নেছে মনে করে এত ভয় পাচ্ছিলে?" মেরি ফিক করে হেদে জবাব দেয়--- 'বাবে, বাবা ডাক্তার বলে বৃষি কারও পা ভাঙতে পারে না, বা সাংঘাতিক কিছু হতে পারে না।"—"তা হয়ত পারে, তবে বাড়ীতে ডাক্তার থাকলে স্ত্রবিধা অনেক।"—বলে উঠি আমি। মেরি জবাব দেয়—"হাা, অন্তত ভিজিট্টা দিতে हम् ना।"---वत्नहे एहरम अर्घ थिन्थिन करता। আমি বলি—"তোমার এত হাসি দেখে মনে হচ্ছে পায়ের ব্যথা কমে গেছে। তাই নয় কি ?" মেরি বলে—'কমেছে বটে তবে ফোলাটা এখনও রয়েছে। কডদিন ভোগাবে বাডীর দরজায় কে জানে।"

গেছি ইতিমধ্যে। মেরিকে বলি—"আমি সাইকেলটাকে দাঁড় করাচ্ছি, তুমি সাবধানে নেমে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।"—
"কি ব্যাপার মেরি? এত দেরী কেন? তোমার সাইকেল কোথায়?" কথাগুলি শুনেই ফিরে দেখি, মেরির মাই বোধ হয়, বেরিয়ে আসছেন। মেরি বলে ওঠে—
"সব বলছি, এখন তুমি ধর আমাকে। আমার পায়ে আঘাত লেগেছে। তেমন কিছু অবশ্য নয়।"—অভয় দেয়ুমেরি তার মাকে।

, সাইকেল থেকে নেমেই মেরি" পরিচয় ক্রিয়ে দেয় অ্যার



বদে আছে এক মনোরম ভঙ্গিমায়

তার মা মিদেদ্ মার্থা রাউনের দক্ষে। আরও বলে যে সেই
নাকি আমাকে ধাকা মেরেছে, আর আমি খুব ভাল বলেই
নাকি তাকে বহন করে এনেছি এতদূর। মিদেদ্ রাউন্ করমর্দন করেন আমার দক্ষে অন্তরঙ্গ ভাবে ও ধন্তবাদ জানান
তাঁর মেয়েকে কষ্ট করে এতদূর বয়ে আনার জন্তে। তারপর
মেরিকে হ'জনে ধরে নিয়ে যাই বাড়ীর মধ্যে। সামনের
ছয়িং ক্রেই একটা সোফার ওপর মেরিকে বদিয়ে দেওয়া
হল। মিদেদ্ রাউন্ এবার মেরির পা'টা একবার পরীক্ষা
করে দেখে বললেন—"ভেঙেছে রলেতো মনে হয় না। ওর

বাবা এসে যা হয় ব্যবস্থা করবে। আমি আর কি করব ?" তারপর আমার দিকে চেয়ে বলেন—"জান, আমি তথন কত বারণ করেছিলাম সাইকেল কিনে দিতে, কিন্তু মেয়ের आकारत वाभ भटन रभटन-किंद्र मिरम् माहेरकन। তারপর থেকে মেয়ের তো পাথা গঙ্গিয়েছে—দিনরাত সাই-কেলে চড়ে খুরে বেরাচ্ছে। য়্যাক্সিডেণ্ট্ হবে না তো কি ? ভাগ্যিদ তুমি ছিলে বাছা, তা নইলে তো এতক্ষণ মাঠের মাঝে পড়ে থাকত, আসত কি করে এই পা নিয়ে। আর তোমার সাইকেলে চড়া হবে না মেরি।"—বলেন এবার মেরিকে। মার কথা ভনে মেরি এতক্ষণ মুচকে মুচকে হাসছিল। এবার বলে ফেলল—"বারে, সাইকেলে চডার কি দোষ। বাঁকের মথে ধাকা লেগেছে। আমি কি ইচ্ছে করে ধাকা মেরেছি ৮ ও তো ওদিক থেকে আসছিল বেশ জোরেই। আমার কি সব দোষ না কি।"-বলে, অভিমান ভরে মুথ ফিরিয়ে বসে মেরি। ওর মা এবার হেসে ফেলেন. বলেন—"তবে যে একটু আগে বললে দব দোষ তোমার, তামই ওকে ধাকা মেরেছ ? তোমার কোন কথাটা সত্যি কি করে বুঝাব বল।" অপ্রস্তুত মেরির শুদ্র গালে লালের ছাপ পড়ে। চকিতে আমার দিকে চেয়েই ফিরিয়ে নেয় তার আরক্ত মুখ। বলে ওঠে—"বেশ বেশ, সব দোষ আমার। এখন কিছু খেতে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে। আর ওকে কিছু দেবে না ?" চকিত হয়ে ওঠেন মিদেস বাউন. "তাই তো", বলেই অগ্রসর হন। আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলি,—"কিছু দরকার নেই, আমাকে এক্সনি থেতে হবে।" মিসেস ব্রাউন কিন্তু কান দেন না আমার কথায়, ততক্ষণে তিনি অদুখা হয়ে গেছেন দরজার বাইরে। মেরি বলে—"একটু বদ। এতদুর এলে আমাকে বয়ে নিয়ে। তারপর ধাকা থেয়েছ, আছাড় থেয়েছ। একট্ বিশ্রাম করে তবে যেও। তোমাকে তো আর আমরা শারাক্ষণ ধরে রাখব না।" মেরির কথা ভনে বসতে হল। বললাম—"বেশ, বসছি। আমার আর এমন কি কাজ बाह् रिष अकृति रिएठ १८४। बाबात रहा अथारन वमरह ভলই লাগছে।" সত্যই মেরিদের বাডীর শাস্ত পরিবেশ মনে যেন শাস্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। মেরির মাকেও <sup>দেখলেই</sup> শ্রদ্ধা হয়। তিনি যে মেরির চেয়েও স্থলরী ছিলেন তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। এখন এই মধ্য

বয়দেও গঠন তাঁর স্থন্দর, তার ওপর বয়দের গান্তীর্ঘ্যে ও অভিজ্ঞতার স্পর্দে সে প্রথন সৌন্দর্ঘ্যের ওপর যেন একটা শান্ত প্রলেপ পড়ে সে সৌন্দর্ঘ্যকে আরও মহীয়ান করে তুলেছে। মেরির বাবাকে তথনও দেখি নি। কিন্তু পরে দেখেছিলাম সেই দীর্ঘদেহ, সৌম্যদর্শন, সদাহাস্ত্রময় চিকিৎসককে—দেখে ভক্তিই হয়ে ছিল মনে।

একট পরেই মেরির মা তু'টি প্লেটে করে কয়েকটি পেট্রি ও স্থাও উইচ্ ও তিন গেলাস ঠাওা লাইম-জুস সরবং নিম্নে এলেন। থাবারের প্লেট্ ও লাইম জুদের গেলাস আমাকে ও মেরিকে দিয়ে তিনিও একটি গেলাস নিয়ে টেবিলের ধারে বসে আমাকে থেতে অন্তরোধ করলেন। কিনেও-পেরেছিল তাই থেয়ে ফেল্লাম স্ব কিছুই। মেরির মা থুশী হয়ে আরও থাবার আনতে যাবার জন্যে উঠতেই আমি শশব্যন্তে উঠে পড়ে বলি—'এই যথেষ্ট হয়েছে, আর আমার পক্ষে থাওয়া এখন সম্ভব নয়। এবার আমাকে যেতে হবে। আর আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি কালকে এদে মেরিকে দেখে যাব।' মিলেস বাউন কিছু বলবার আগেই মেরি বলে উঠল—"যদি তুমি না আদ তবে বুঝাব তোমাকে ধাকা মেরে ফেলে দেওয়ার জাতে তুমি আমার ওপর ভীষণ রাগ করেছ।' একথা বলে মেরি আমার দিকে স্মিতহাস্তে চেয়ে রইল। মেরির মাও বলে উঠলেন—"তুমি নিশ্চয়ই আদবে, আর আদবে তথু নয় কালকে রাত্রে এখানে ডিনার থেয়েও যেতে হবে—তোমার নেমন্তর রইল।" এর পরে আমার আর বলবার কি আছে ? আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি জানিয়ে তু'জনের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে এলাম। তারপর সাইকেলে আরো-হণ করে চল্লাম গেটের দিকে। একবার শুধু চাইলাম পিছনের দিকে আর দেখলাম মিসেদ ব্রাউন দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ীর দরজায়। আমার দিকে এক হাত তুলে বিদায় জানালেন, আমিও এক হাত হ্যাণ্ডেল থেকে তুলে নাড়লাম। তারপরই চোথ পড়ল ডুইং কমের জানলায়। দেখলাম মেরি এদে দাঁড়িয়েছে জানলার ধারে, আর চেয়ে আছে আমার দিকে এক অমুত মোহ্ময় দৃষ্টিতে। দে দৃষ্টির মোহে পড়ে আর একটু হলেই বাালেন্স হারিয়ে পড়ে यां क्टिनाम, ठऐ करत मामरन निरंत्र द्वाद्ध हूं हिरा हिनाम माहेरकलरक। किছुमृत यावात शत त्थशान हन जामि भना

ছেড়ে গান গাইছি, আর গানের ভাষা হচ্ছে—'একটুকু ছোয়া লাগে, একটুক কণা শুনি—!'

পর্বিদন স্কালে আর বেরুলাম না। সন্ধাায় ওদের বাডী যাব, মেরির দঙ্গে গল্প করব, আরও কত কি ভাবনায় কেটে গেল দিনটা। বিকাল থেকে আবার ভাবনা চুকল মাথায় কি পরে যাব—টাই, কোট এঁটে যাব, না সাধারণ ভাবে পাতি, সাট পরেই যাব। প্রায় 'ব্রীচেস' জাতীয় 'ক্যারো' কাটের ( 'হোদ'বা 'ডেুন পাইপ'ও নাকি বলে ) অত্যাধনিক भगार्ष्टेत हलन उथन । विरम्भ श्वारक आरम नि, ना श्रल তাই পরে যেতাম। যাই হোক্, শেষ পর্যান্ত প্যান্ট, সাট পরে ( সার্টটা অবগ্র নাইলনের, তথন ও টেরিলিন আসেনি ) ষা ওয়াই স্থির করলাম, আর কোটটা হাতে নিয়ে নিলাম। অর্থাং দরকার মনে করলে পরে নেব। মাকে জানালাম রাত্রে আমার নেমন্তর আছে এক বন্ধর বাডীতে। মা জিগ্যেদ করেন এথানে আবার কে এমন বন্ধ আছে যে নেমন্তর করল। আমি বলি—'নতুন বন্ধু, হঠাং আলাপ হয়েছে, লোকাল লোক তাঁরা, আর খুব ভাল লোক, বিশেষ করে যেতে বলেছেন। মার সামনে মিপ্যা বলার অভ্যাস নেই, তাই মিথা। কথা একটাও বল্লাম না। গুণু চেপে গেলাম বন্ধটি ছেলে না মেয়ে, সেই কথাটা।

সন্ধা সাতটা নাগাদ পৌছে গেলাম মেরিদের বাডী। গেট পেরিরে বাডীর দরজার কাছাকাছি পৌছেই দেখি দরজার পাশে আধ-অন্ধকারে একটা 'রকিং' চেয়ারে মেরি বসে আছে। আমাকে দেখেই তার চোথে যেন বিছাং থেলে গেল। আনন্দ-উদ্বাসিত মুখে হাত বাডিয়ে দিয়ে মেরি স্বাগত জানাল আমাকে। তার পায়ের দিকে চেয়ে দেখনাম প্লাষ্টারের পেত আবরণে আবদ্ধ তার স্থাঠিত পায়ের য়াাঞ্চল। জিজ্ঞাস্ত নেত্রে চাইতেই মেরি বলল— "ভাঙ্গেনি, তবে বাবা বললেন প্রাপ্তার করা থাকলে তাডা-তাড়ি সেরে যাবে। তাই প্লাষ্টারের বন্ধন সহা করছি।" সাস্থনা দিয়ে বলি - "তাতে কি হয়েছে ১ একট কণ্ট কৰাল যদি তাড়াতাডি দেরে যায় দে তে। ভালই। আর কট্টই বা এমন কি প প্রাষ্টার করা অংশটি স্বড়ম্বড় করলে বা চুলকাতে আরম্ব করলেই একটু অসোয়াস্তি হবে। তা ্ছাড়া আর কি।" তারপর কাতর ভাবেই আমি বলে ফেলি — 'সত্যি মেরি, তোমায় এই অঁবস্থার জন্তে আমিই দায়ী।

আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না, আর পারবও না কোনদিন।' আমার কথা গুনে মেরি আমার চোথে চোথ রেখে গাচম্বরে বলে—'ওকথা বল না। তুমি একা কেন দায়ী হবে 

শ্বামি ত তথনই বলেছিলাম দায়ী আমরা তু'জনেই। আর সত্যি যদি দায়ী কাউকে করতে-হয়, তা হলে তা হচ্ছে আমাদের ভাগ্য। আমাদের ভাগো আছে যে এ রকম ভাবে আলাপ হবে, তাই হল। এর জন্মে তুমি দুংখ করছ কেন ১ আমার কিন্তু ভালই লাগছে, বেশ মজা লাগছে।—বলেই হেসে কেলে। আবার বলে — 'তোমার কি রকম লাগছে ? বোধ হয় খুবই থারাপ, তাই না ?' উত্তরে তাকে চটিয়ে মজা দেখবার জন্মে বলি — 'দেটা অবশা সতাই বলেছ। ওরক্ম ধাকাধাকির মধ্যে দিয়ে আলাপ কি আর কোনও ভদুলোকের ভাল লাগে। অব্যা অনেকের ভাল লাগতে যে পারে না তা আমি বলছি না। এরকম উত্তর বোধ হয় ও আশা করেনি। একট থতমত থেয়ে যায়, চকচকে চোথের দৃষ্টিটা কেমন ধেন ঝাপদা হয়ে ওঠে, গলার স্বরও ওঠে কেঁপে, বলে—'ও, তাই ব্ঝি, তাহলে তো ভদলোকের আমাদের মতন অভদ-লোকের বাড়ীতে থেতে আসাও উচিত ধ্যুনি, আর আমার মতন অভদু মেয়ের সঙ্গে দেখা করাও উচিত নয়—কথা বলা তে। দুরের কথা।' এইবার আমার ধাবভাবার পালা। তার অভিমানক্ষর কর্মস্বর শুনে আমি কাঁচুমাচ হয়ে বলে উঠি, 'মেরি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি ওরকম কিছু মনে করে কথাটা বলি নি। বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি অক্সমনক ভাবে ধরে ফেলি তার করপল্লব। মেরি হেনে ফেলে এবার, বলে—'তুমি যে ওভাবে কথাটা বলনি তা আমি জানি, কিন্তু আমাকে রাগাতে গেছলে কেন ? এখন হাতটা ছেড়ে ভেতরে চল, মা আদছেন।' মেরির কণায় সচকিত হয়ে উঠি। তাই তো, তার হাত যে আমার হাতের মুঠোর আবদ্ধ, আর মিদেদ বাউন্ এদে দাড়ালেন আমাদের কাছে সেই সময়। ভাগিদে তথন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তাই তিনি দেখতে পেলেন না এই ব্যাপার্টা। আমি তো দঙ্গে দঙ্গে মেরির হাত ছেডে দিয়ে য়াাটেন্সনের ভঙ্গিতে সোজ। দাড়িয়ে পড়েছি। মিদেস্বাটন্ হেদে জিগোস করেন – 'কতক্ষণ এমেছ ? নিশ্চয় বেশীক্ষণ নয়। এবার চল ভেতরে গিয়ে বদবে, বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। মিষ্টার ব্রাউন্ও তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। মিদেস্ ব্রাউন্মেরিকে ধরে তোলেন। আমিও সাহায্য করতে এগিয়ে আসি। মেরিও মধুর হেসে তার হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে।

আস্তে আস্তে আমরা তিনজনে ভেতরে ধাই। সামনের ঘরেই বসেছিলেন মেরির বাবা ডাঃ রবাট ব্রাউন। আমাকে দেখেই উঠে দাঁডিয়ে সহাত্ম্যথে আমার হাত ধরে সজোড়ে নেড়ে দিলেন। হাতের ঝাকুনি থেকেই ভদ-লোকের শারীরিক শক্তির পরিচয় কিছুটা মালুম হল। ডাঃ ব্রাউন আমাকে চেয়ারে বসতে অকুরোধ করে বললেন, -- "আমার তই মেয়ের জত্যে তুমি যা করেছ তার জত্যে আমরা স্বাই তোমার কাছে ক্লভ্জ। মেরি তোমাকে ধাকা মেরে ফেলে দিলেও তমি কোনও রকম 'অফেন্স' না নিয়ে উল্টে তাকে বহন করে এতটা রাস্তা ঘুরে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গেছ, এ তোমার উচ্চ মনেরই পরিচায়ক।" দস করে বলে ওঠে মেরি—'বাক্কা থেয়ে কোনও মেয়ে রাস্তার পড়ে গেলে তাকে তলে আনা প্রত্যেক ইয়ং ম্যানেরই অবশ্য কর্ত্তবা, আর এ কাজে তারা আনন্দুই পেয়ে থাকে, তাই নয় কি ১' মেরি কি এখনও রাপ করে আছে আমার ত্রপর ৪ চট করে কোনও উত্তর এল না মুখে। কিন্তু মিদেস ব্রাউনই থেন আমার হয়ে বলে উঠলেন—'স্বাই তো আর অবশ্য কর্ত্তরা সব সময় পালন করে না, আর মেয়েদের বহন করতে সবাই সব সময় আনন্দও পায় না। তবে ধে কর্ত্ব্য পালন করে সে নিশ্চয়ই ধ্যাবাদাই তাতে সন্দেহ নেই। কি বল রবাটি । আমাদের কথা ওলো এতক্ষণ ডাঃ ব্রাউন উপভোগ করছিলেন। এবার সহাস্তমুথে বলে উঠলেন — 'তুমি, ঠিকই বলেছ মাণ্', অবশ্য কর্ত্তবা স্বাই স্ব সময় পালন করে না আর,' ... বলেই মেরির দিকে চেয়ে বলেন— 'জান মেরি, অনেকদিন আগে—মাথারও বোধ ২য় মনে আছে।---আমি তথন ইয়ং ম্যান। একবার রাস্তায় তোমার মার জ্তার হাই-হিল খুলে গিয়ে পা মচ কে যায়। তথন আমি তোমার মাকে অনেকটা পথ বহন করে নিয়ে আমি ঘশাক্ত কলেবরে, কিন্তু তাতে আনন্দ পেয়েছিলাম বলে তো यात्र इत्र न्। -- यरन्हे ह्याः ह्याः करत ह्रास् अर्थन। আরক্ত মুথে মিদেস বাউন বলেন—"আনন্দ যে পাও

নি তাকি আমি জানি ন।। আমি হালুমুথে বসে বনে ওঁদের কথা শুনি—শুনতে ভালই লাগে। আর মেরি হাসতে হাসতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে—চক্চক্ করে তার চোথ আলোর আভাতে।

খানসামা এসে জানায় থাবার দেওয়া হয়েছে। মিসেস্ বাউন্ আমাকে বলেন—'খেতে চল। তোমার নিশ্চয়ই থিদে পেয়েছে।' ডাঃ বাউন্ মেরিকে ধরে তোলেন। মেরি তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে থাবার ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। মিসেস্বাউন ও আমি পিছু পিছু চলি।

থেতে থেতে নানারকম কথাবাত। চলে। ডাঃ বাউন্ আমার সম্বন্ধে কিছ কিছ জিগোস করেন। নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেন। এ জায়গাটা তার বেশ ভালই লাগে। শহরের হটগোল থেকে তিনি দরে থাকতেই চান। মেরিরও এ জায়গা খুবই ভাল লাগে। কিন্তু তার স্থীর বোধ হয় ততটা পছন্দ নর জায়গাটা। মিমেস্ বাউন্ প্রতিবাদ করে জানান পছন্দ না হলে তিনি এখানে আছেন কেন্। তবে শহরের স্বাচ্চলতে। সব সময়ে পাওয়া যায় না এথানে। ভাছাড়া আরও কিছু কিছু অস্থবিধা আছে বই কি। তবে তার স্বামীর ধ্থন এ জায়গা প্রদ. মেয়ের যথন এখানে এত ভাল লাগে, তথন তারও ভাল লাগা উচিত, আর ভাল লাগেও। অনেকদিন এখানে থাকার জন্যে এ জায়গার ওপর একটা গেছে।—নানা কথাবার্তার মায়াও পড়ে দিয়ে ডিনার-পর্কা সমাধা হয়। তারপর **ডুইং রুমে এসে** বসি স্বাই। মিসেস ব্রাউন মেরিকে বলেন একটা গান গাইতে। কিন্তু মেরি রাজী হয় না। বলে-- 'আমার পা ভাঙ্গা, আমি এখন গান গাইতে পারব না। হেমে উঠি আমি, বলে কেলি—'পায়ের সঙ্গে গলার এরকম সম্বন্ধ তাতো জানতাম না।—বলে ডাঃ ব্রাউনের দিকে চাই। ডাঃ ব্রাউন হেমে বলেন-- স্বরভঙ্গ হলে ধদি হাটতে পারা যায়, তাহলে অবশাই পা ভাঙ্গলে গাইতেও পারা যায়, তবে ধদি মুদ্ থাকে।' মেরি বলে ওঠে—'সেই মৃদ্টাই এখন নেই।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে-- 'আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, না গাইতে পারার জন্তে। আর তমি যদি আর একদিন আস তাহলে অবশ্রই গাইব।' আমি এবার উঠে পড়ি, আর বলি—'অবশ্রষ্ট

আসব, তোমার গান শোনবার জন্মেই ভুধু নয়, তুমি কেমন আছ তা জানবার জন্মেও।' এই কথা বলে ডাঃ ় ও মিদেস ব্রাউনের দিকে চাইলাম। তাঁরা উভয়েই সম্মতিস্চক ঘাড় নাড়লেন এবং মিসেস বাউন বললেন— তুমি এলে সামরা থ্বই খুনী হব, আর মেরির তো কথাই নেই, বন্ধবান্ধব ওর কেউ নেই তো এখানে তাই সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। তাও এখন বন্ধ রইল। তুমি এলে ও গল্প করতে পারবে বদে বদে।' <sup>''</sup>আমি তখন তাঁদের শুভরাত্রি জানিয়ে দরজার দিকে ফিরতেই মেরি উঠে পড়ে আমাকে বেলে—'চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' বলে হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। ধরতে হয় তার হাত। তারপর আমার হাতে ভর দিয়ে দে আসে দরজা অবধি। সেথানে দরজার পালা ধরে সে দাঁড়ায়। আমার হাত ছাড়তে তার দেরী হয় একটু। বলে—'আসবে তো আমাকে দেখতে, আর আমার গান শুনতে ?' বলেই তার উজ্জ্বল চোথ হ'টো তুলে চেয়ে থাকে আমার মুথের দিকে। তার সে চোথের দিকে চেয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারি না। শুধু ধরে থাকা তার হাতটাতে একটু চাপ দিয়ে অফুট স্বরে বলি---'নিশ্চয়ই।' তারপর হাত ছেড়ে 'শুভরাত্রি' বলেই সাইকেলের কাছে চলে আসি।

তারপর, হাা, তারপর বহুবার গেছি মেরিদের বাড়ী। প্রায় রোজই,--হয় সকালে, নয় বিকালে। মেরির গান শুনেছি অনেকবার। তার স্থললিত কঠের গান, বিদেশী স্থ্রের হলেও, আমার অপূৰ্ব্ব লেগেছে। তারপর মেরির সঙ্গে, মিদেস্ ব্রাউনের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটিয়ে চলে এসেছি। ব্রাউন্ও মাঝে মাঝে যোগ দিয়েছেন আমাদের কথা-বার্ডায়। কখনও কখনও মেরির মা ও বাবা হয়ত ত্ব'জনেই বেরিয়ে গেছেন—মেরির কাছে আমাকে রেখে, আর আমরা গল্প করে গেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সময় যেন স্রোতের মতন কেটে গেছে। তারপর মেরি পায়ে একটু জোর পেতেই আদার ধরল আমার সাইকেলের কেরিয়ারে বিসে ঘুরে আসবে। চালাব অবশ্য আমিই। মেরির মা হেলে বলেন—'এবারে পড়লে তুটো পাই যাবে।' মেরি वल आभारक किन् किन् करत-'शाम बार्स, जूमि जूला

আনতে পারবে না আমাকে ?' মেরিকে নিয়ে এখন প্রায় : त्राष्ट्रचे चुरत (व्याहे माहेरकल करत। कानिमन याहे नमीत शारत, रकानमिन পाशाएकत जरल, आवात रकानमिन বনের মাঝে গিয়ে বনভোজন করি। মেরি বলে চলে কত-কথা। কথা তার ফুরোয় না। বলে, এ জায়গা তার কত ভাল লাগে। এ জায়গা ছেড়ে সে যেতে চায় न। এথানকার আকাশ-বাতাস, পথ-ঘাট, গাছ-পালা, সব কিছুই তার অতিপ্রিয়-এরা যেন তাকে টেনে রাথে। সিমলা-দার্জ্জিলিং-এর প্রশাস্ত পরিবেশ, কলিকাতা-বোম্বের জৌলুস-জমক্, এমন কি য়ুরোপ-ইংলওের স্থসভ্য সমান্ধ, সব কিছুই তার কাছে তুচ্ছ। সে এথানে থাকতে চায় চিরকাল, মরণের পরেও—মিশে যেতে চায় এথানকার মাটিতেই। আবেগ ভরে বলে চলে মেরি তার সব কথা। তার আবেগ আমাকেও করে স্পর্শ। আমিও জানাই আমারও কত প্রিয় এ জায়গা-একে আমি কত ভালবাদি। তাই ফিরে ফিরে আদি বারবার এথানকার বাতাদে নিশ্বাদ নেবার জন্যে-পালিয়ে আদি শহরের ক্লেদাক্ত আবহাওয়া থেকে, মুক্ত বিহঙ্গের মতন ঘুড়ে বেড়াই এখানকার পথে ঘাটে। তুষ্টুমি করে মেরি জিগোস করে — 'তুমি বুঝি কবি ? বাঙ্গালীরা সবাই প্রায় কবি হয় আমি শুনেছি। কবিতা আমার খুব ভাল লাগে, কবিদের আমি ভালবাসি।' বলে কৌতুক ভরে চেয়ে থাকে আমার দিকে। তার আয়ত চক্ষে যেন বিহু/ৎ খেলা করে। আবার আন্ধার করে বলে—'লেখনা একটা কবিতা আমাকে নিয়ে, কিংবা একটা গল্প আমি কি গল্পের নয়িক। হতে পারি না ? দেখত চেয়ে আমার দিকে।' —দেখি চেয়ে চেয়ে, চেয়ে থাকি তার অনিন্দাস্থন্দর অব-য়বের দিকে। মধুর হাসিতে ভরে ওঠে ওর মুথ, আর মধুর আবেগে ভরে আমার বুক।

একদিন মিসেস রাউন্ জানান যে প্রদিন মেরির জন্মদিন। আমাকেও নেমস্তম করেন থাবার। শুনে
অবাক হয়ে বাই—আমারও যে ঐ দিনেই জন্ম! সাল,
মাস, তারিথও যে এক! বলি সে কথা মেরিকে, সে তো
শুনে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, বলে—'ভালই হয়েছে,
আমরা কেউ কারুর চেয়ে ছোটও নই, বড়ও নই—
একেবারে সমান। আমিও যোগ দিই তার আনন্দে। সেই

রাতে কবিতা লিখি তাকে নিয়ে, রাত জেগে জেগে। পরদিন তুলে দি তার হাতে এনে সম্ভর্পণে জন্ম দিনের উপহাররূপে। বলি-পডে कानि । পরের দিন যথন যাই ওদের বাড়ী, ঘরে ঢ়কতেই মেরি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর। তার পেলব বাহুবন্ধনে পিষ্ট করে আমাকে বলে ওঠে— "তৃমি একটি 'এঞ্লে'!" তারপরেই সন্বিৎ ফিরে পেয়ে হতভন্ধ আমাকে ছেড়ে দেয়--- সামলে নেয় নিজেকে। ভাগ্যিদ তার মা ছিল না ঘরে। তবু আমার কানের ডগা দিয়ে যেন আগুন বেরুতে থাকে, নুকের মধ্যে শোনা যায় ঢিব্ ঢিব্ আগুয়াজ, কপালে ফুটে ওঠে বিজ্ বিজ্ করে ঘামের রেখা। মেরি দরে যায় জানলার দিকে। তার শুল্র কপোলে যেন ফুটে ওঠে আপেলের আভা, চক্ চক্ করে ওঠে তার চোথের তারক।। জানলার দিকে চেয়ে থেকে অক্ট স্বরে বলে—আমার আবেগকে নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমা করবে। তোমার কবিতা আমার এত ভাল লেগেছে যে সারারাত প্রায় ঘুমুতেই পারিনি, ভোরের দিকে তক্সার মাঝে আবার দেখেছি তোমাকে, তাই সামলাতে পারিনি নিজেকে। এবার সলজ্জ হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার রক্তিম ঠোটের ফাকে। এতক্ষণে উত্তর আসে আমার মুখে— মাজকাল লেথক মাত্রেই পারিশ্রমিক দাবী করেন, আর আমি দাবী না করতেই পেয়ে গেছি—আমার ভাগ্য ভালই বলতে হবে। কিন্তু না চাইতে পেলে লোভ বেড়ে যায়, তাই আরও কিছু পাবার আশা করছি—বলে তার পাশে গিয়ে জানলার ধারে দাড়াই। আমার কথা গুনে মেরির গাল আরও লাল হয়ে ওঠে। আমার দিকে তার দেই ণজ্জারক্ত মুখ তুলে ধরে বলে—"তোমাকে একটু আগে 'এঞ্জেল' বলেছি, এবার বলছি তুমি একটি মহাত্টু ! আর ত্টুদের প্রশ্রয় দিতে নেই, তাতে তাদের লোভ বেড়েই ধায়।" বলে বটে প্রশ্রম দিতে নেই, কিন্তু তার মুথ দে ফিরিয়ে নেয় না আমার দিক থেকে। আমিও সরে আদি তার কাছে। এমন সময় বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া যায় তার মার। তার মা যেন ডাকছেন তাকে, না তো, আমার নাম ধরেই যেন ডাকছেন, কিছু এ গুলা তো আমার মার,—মিদেস্ রাউনের তো নয় ! · · স্থগভীর চিন্তালাল ছিল হলে যায়! একি পাগলের মতন আমি

ভাবছি সারা তুপুর শুয়ে শুয়ে। কোথায় মেরি! মার কথা কানে গেল—চাটা থাবি না? কথন বিকেল হয়ে গেছে। ওঠ, আর ঘুয়তে হবে না। উঠে পড়ি তাড়াতাড়ি। চা থেয়ে, মৄথ হাত ধৄয়ে, জামা কপড় পরে
বেরিয়ে পড়ি সাইকেল নিয়ে। বাজারের দিকেই
যাচ্ছিলাম, কিছু সাটের বৃক পকেট থেকে একটা কাগজ্ঞ
বার করতে গিয়ে আর একটা কি থড়থড় করে উঠল।
তুলে দেখলাম একটা শুক্নো ফুল। মনে পড়ে গেল
সকাল বেলা সেই সমাধিকেত্রে ধখন মেরির সমাধির
সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন গাছ থেকে কয়েকটা ফুল
পড়েছিল গায়ে। তারই একটা বৃক পকেটে চুকে গেছে।
কিছু সেই ফুল দেখে মনটা যেন কি রকম করে উঠল,
আর কেমন একটা আকর্ষণও অফুভব করলাম সেখানে
যাবার—চালিয়ে দিলাম জোরে সাইকেলকে সেই পাহাডের দিকে।

যথন দেখানে গিয়ে পৌছালাম তথন সূর্য্যদেব তাঁর শেষ রশ্মি ছডিয়ে দিয়ে পাহাড়ের আড়ালে অস্ত যাচ্ছেন— সন্ধার অন্ধকার সেই নির্জন প্রান্তরে আন্তে আন্তে ঘনিয়ে আসছে। সাইকেলকে ঘাসের ওপর শুইয়ে রেথে আমি গিয়ে দাড়ালাম দেই সমাধির সামনে। প্রেট থেকে সেই শুকনো ফুলটাই বার করে রেখে দিলাম সমাধিটির ওপর। কিন্তু হঠাং কি রকম এক শিহরণ যেন খেলে গেল আমার শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে। সারা দেহ শিউরে উঠল এক অজানা কারণে। হঠাৎমাথার ওপর কি একটা পাখী ডেকে উঠল কর্কশ স্বরে। চমকে দেখলাম চতুর্দ্ধিকে অন্ধকার হয়ে আসছে, জনমানবের কোনও সাড়া কোথাও নেই. আমি দাঁডিয়ে আছি সেই নিস্তব্ধ নিৰ্জ্জন প্ৰাস্তৱের সেই সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে একলা। আর থাকতে পারলাম না। তথন আমার সারা গায়ের লোম থাড়া হয়ে উঠেছে কাঁটার মতন। দোড়ে সাইকেলের কাছে এসেই কোনও রকমে দাইকেলটা তুলেই তাতে চড়ে বদলাম, আর প্রাণপণে চালিয়ে দিলাম দিক্বিদিক জানশুল হয়ে। কিছুটা গিয়েই কিন্তু মনে হল পিছনে যেন আর একথানা সাইকেল ছুটে আসছে। পেছনে চাইবার সাহস হল না। ভাবলাম পেছনে চাইলেই যদি দেখি মেরি ছুটে আসছে তার সাই-কেলে চেপে তিতাহলে আমি সেইখানেই বোধ হয় অক্সান

হয়ে থাব। এদিকে আমার সাইকেল টাল থাচ্ছে গর্তে আর পাথরে পড়ে। অন্ধকার তথন চতুর্দ্ধিকে বেশ ঘনিয়ে এসেছে, এই অপরিসর কাঁচা রাস্তায় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এত জোরে সাইকেল চালান মানে যে কোন মুহুর্তে তুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু সাইকেলের বেগও কমাতে পারছি না লোকালয়ে পৌছানর আগে। পিছনের সাইকেলের আওয়াজও এগিয়ে আসছে। এমন সময় কানে এল — 'বঁধুয়ারে-এ-এ…' ভাঙ্গা গলাম গানের রেশ γ এত মেরির গলা হতে পারে না। দাড়িয়ে পড়লাম। একট পরেই এল সাইকেলে চড়ে এক দেহাতী যুবক। বগলে ছাতা ও शां তেলে হারিকেন ঝুলিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে। তাকে দেখে ষেন দেহে প্রাণ ফিরে এল। বল্লাম—'ভাই, বড় রাস্তা অবধি আমার দঙ্গে থাবে ?' সে বলল—'আম্বন না বাব হামার সঙ্গে, এখানে কোনও ডর নেই।' আলোকিত বড় রাস্তায় পৌছে তাকে বিদায় জানিয়ে বাড়ী মুখো ছুটলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম মেরির কথা আর ভাবব না, ঐ সমাধিক্ষেত্রেও আর আসব না কথনও।

কিন্তু মান্তব ভাবে এক, আর হয় আর এক। আবার আমাকে থেতে হল সেই সমাধিক্ষেত্র। সেই পাহাডের ওপরে গেছলাম বেড়াতে আর তাতেই হল কাল। নামবার সময় এক অদ্ভত আকর্ষণ ধেন আমাকে সম্মোহিত করে টেনে নিয়ে গেল সেই সমাধিক্ষেত্রে, সেই প্রায়ান্ধকার দিবাবসানে। রাস্তার ধারের গাছ থেকে কিছু ফুলও তুলে নিলাম আচ্ছন্নের মতন। তারপর দেখানে গিয়ে দেখি অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চতুদ্দিকে, কিন্তু সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে যেন একটা অপার্থিব আলোর আভা রয়েছে। তাতে দব কিছু স্পষ্ট ভাবে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে যেন সব কিছুই। মেরির সমাধির সামনে. গিয়ে হাতে আমার নাম না জানা বনফুলের একটি গুচ্ছ। আস্তে আন্তে আমি সমোহিতের মত সেই পুষ্প গুচ্ছ রেথে দিই সমাধির ওপর। একটা শির্শিরে হাওয়া বয়ে যার मभाधित्करज्ज अभन मिरा। जानभन मन निथन निष्मम । দাঁড়িয়ে থাকি স্থানুর মতন, কিন্তু অহুভূতির সাহায্যে বুঝতে পারি কি ধেন একটা ঘটতে যাচ্ছে-একটা

রহক্তময় কিছু। ইাা, এবার সুঝতে পারি, পেছনে না তাকিয়েই বুঝতে পারি কে থেন এসে দাড়িয়েছে পেছনে আমার। হাত পা নাড়বার আর ক্ষমতা নেই। সারা অঙ্গ ভাসছে ঘামে। বুকের মধ্যে হুরম্পের আওয়াজ। গলার মধ্যে থেন কি ঠেলে উঠেছে—আওয়াজ বার করতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। এই রকম চলচ্ছক্তিশ্রহিত অবস্থায় কোনও রকমে ঘাড় একট্ গ্রিয়ে আড় চোথে চেয়ে দেখলাম যা ভেবেছি ঠিক তাই। একটি কবরের ধারে দাড়িয়ে আছে মেরি! সেই মৃথ, সেই চোথ, সেই অবরব। মৃথে মৃত্ হাসি, কিন্তু



ক্রব্রের ধারে দাঁডিয়ে আছে

চোথের দৃষ্টিতে কেমন এক অপাথিব ভাব। তাকে দেথে আনন্দ তো দৃরের কথা, আমার শরীরের রক্ত থেন হিম হয়ে গেল। মেরি আর একটু এগিয়ে এল। ইচ্ছা হচ্ছে ছটে পালাই কিন্তু পা যেন মাটিতে গেথে গেছে। মেরি তার হাত প্রসারিত করল আমার দিকে। যেন ইঙ্গিতে বলছে দে হাত ধরতে। আমি নৃমতে পারছি তাকে স্পর্ণ করলেই আমার মৃত্যু নিশ্চিত। দে এগিয়ে আসছে। তার মৃথের রহস্তময় হাসিতে, তার চোথের অপার্গিব দৃষ্টিতে আমি ক্রমশই সম্মোহিত হয়ে পড়ছি। আর বোধ হয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না, পড়ে যাব। কিন্তু তাহলেই তো মেরি আমাকে স্পর্ণ করবে, আর আমার……এমন সময় মাথার ওপরের গাছের মধ্যে থেকে ডেকে উঠল একটা কাক, আর ঝরে পড়ল কতকগুলো ফুল আমার মাথায়, গায়ে। যেন বিত্যৎ থেলে গেল আমার সারা শরীরের মধ্য দিয়ে, কে যেন

মনের মধ্যে থেকে বলে উঠল—'পালাও''! আমি চকিতে ঘ্রেই এক লাফ দিয়ে ছুটতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না-একটা পাথরে পা আটকে আছাড থেয়ে প্রভলাম। চিংকার করে উঠলাম—'ভগবান, রক্ষা কর' বলে। চোথ থলতে পারছিনা প্রচণ্ড ভয়ে কিন্তু বুঝতে পার্বছি মেরি কাছে এসে দাঁডিয়েছে, আর পালাবার উপায় নেই। তাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বললাম-মেরি, আমাকে স্পর্ণ কর না, দোহাই তোমার, ছুঁয়ো না আমাকে। কিন্তু হায়, তার শীতল হাতের স্পর্ণ আমার মাথায় অক্তব করলাম। চিংকার করে উঠলাম—"মেরি. দ্যাকর, আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করি নি।" অকুত্ব করলাম দারা অঙ্গ আমার শীতল হয়ে যাতেত, গায়ে মাথার যেন বরফের স্পর্ণ। আমার কি মৃত্য হচ্চে পূর্যাণপূর্ণে একবার শেষ চিংকার করলাম— বাঁচা ও-···মা. বাঁচা ও. মা…।…বেন ভনতে (भनाम मात भना। मा (यन वन्छन--'(हाथ (थान, हाथ খোল, চেঁচাচ্ছিদ কেন্ থ এবারে দাহদ করে চোথ থল্লাম। খুলে হতওঁৰ হ'ের গেলাম। একি ' এযে আমার শোবার ঘর! আর আমি মাটতে শুয়ে আছি মার কোলে মাথা রেখে। সর্কাঙ্গ ভেমে যাছে জলে। মা মাথায় ছাত বলিয়ে দিচ্ছেন। ঘর ভর্ত্তিলোক। আস্তে আন্তে উঠে বদলাম। জিজেদ করলাম কি ব্যাপার। ওনলাম আমি নাকি ঘুণতে খুনুতে স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে খাট থেকে পড়ে গেছি, আর পড়েই শুরু যাই নি, 'রক্ষা কর, বাঁচাও', বলে বিকট স্বরে চিংকার করে বাড়ীগুদ্ধ স্বাইকে ঘুম থেকে তলেছি। তারপর আমার ঘুম ভাঙ্গাতে বা জ্ঞান ফেরাতে ঠাণ্ডা জল ঢালতে হয়েছে গায়ে মাণায়। বুঝলাম জলে ভেজা মার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্ণকে মেরির হাত মনে করেছিলাম, আর ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টাকে মনে হচ্ছিল মৃত্যুর হিম স্পর্শ। কিন্তু বাদ বাকিটা । সব ষপ্ম! উ:, আর এরকম কল্পন।-বিলাস করব না কথনও। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি।

ভোট বোন বলে "মেরি, মেরি বলে টেচাচ্ছিলে কেন দাদা ? মাও জিগোদ করেন—মেরি আবার কে ? আমতা আমতা করি আমি। শেষে দকলের পেড়া-পীড়িতে বলতে হল দব কথা। দমাধিকেতে যাওয়া,

দেখানে একটি সমাধিতে মেরি ব্রাউনের নাম ও তার জন্ম তারিথ, মাস, সালের সঙ্গে আমার জন্ম তারিথ, মাস ও সালের অছত মিল দেখা। তারপর সন্ধায় আবার দেখানে যাওরা ও ভর পেরে পালিয়ে আসা, এবং রাজে তারই ফলস্বরূপ এই বিকট স্বপ্ন দেখা! সবই বললাম, গুধু মেরিকে নিয়ে যে উদ্ভট কল্পনার জাল বুনেছিলাম সেটা আর বললাম না। গুনে মার মুখ হয়ে যার গন্তীর, বলেন—আর তোমার ওদিকে যাওরা চলবে না মোটেই। কালকেই এর অন্য বাবস্থাও করতে হবে।

পরদিন সকালেই পুরুত আসে। কি সব পুজো-টুজো, হোম-টোম হয়। আমার হাতে ওঠে একটা মাছলি ও আংটি। বাড়ী থেকে বেরুনই বন্ধ রইল সেদিন। এর পর থেকে মেরিকে নিয়ে আর ভাবতাম না।—ওপু আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তাকে তুলে রেথে দিলাম মনের গোপন মণিকোঠার। তারপর আর বেশীদিন থাকা হল না। তাড়াতাড়িই দিরতে হল কল্কাতায়।

আজ দিরে যাবার দিন। সকাল বেলা একবার মনে হয়েছিল একলা না গিয়ে কাউকে দঙ্গে নিয়ে একবার পাহাডের ওপর থেকে সমাধিকেরটা দেখে কেমন হয়। কিন্দু মারাজী হবেন না ব্য়ো আর ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না। বিকালবেলা সব ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ট্রেন ভ্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে, মালপত্র नित्य मताहे छिन्दन अनाम अनः आभादनत क्रम निर्मिष्ठ কামরায় দব গুছিয়ে তুলে নিশ্চিন্ত হয়ে বদলাম। কিন্তু ট্রেন ছাড়তে তথনও দেরি আছে দেখে অভ্যাদমত প্লাট-ফর্মের ওপর পাইচারি করতে লাগ্লাম। কারা কারা আজ যাচেছ, কোনও চেনা মুখ আছে কিনা অন্য কামরায়, ইত্যাদি দেখে দেখে বেডাতে লাগলাম। একটি ছোকরার কাধে ঝোলান ট্রান্জিস্ট্র রেডিও থেকে কল্কাতা ষ্টেশনের বাংলা গান শুনতেও মন্দ্রাগছিল না। এমন সময় পায়চারি করতে করতে, হঠাং একটা কামরার বাইরে লটকান নাম লেখা শ্লিপে চোখ গেল আটকে। বিশ্বাস করতে পার-লাম না চোথকে প্রথমে। তারপর আবার ভাল করে পড়ে দেখলাম, লেখা আছে M Brown ! চমকে উঠলাম ! অদম্য কৌতুহলকেও আর চেপে রাথতে পারলার না। ঢুকে **ज्यान्य** 

পুড়ুলাম কামরার দরজা ঠেলে ভেতরে। কিন্তু কাউকেই ্দেখতে পেলাম না সেথানে। শুধু দেখলাম বাঙ্কের ওপর একটা স্বটকেশ রয়েছে আর তার গায়েও লেখা M Brown. কি করব ভাবছি, এমন সময় 'খটু' করে আওয়াজ করে খুলে গেল বাঁথ ক্ষমের দরজা। চমকে ফিরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক স্থুলকায়া, গাউন্ পরিহিতা, নিকষ কালো, পোঢ়া খ্রীলোক ! ইা করে আমি চেয়ে রইলাম তার দিকে। কোনও কথা বলতে পারলাম না। খ্রীলোকটি একটুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে তার মূলার মত দম্ভপাটি বিকশিত করে, আর কুংকুতে চোথ চুটো নাচিয়ে. খনখনে গলায় জিগোস করল—'What do ye want, son? (কি চাও বাছা)। মুথ দিয়ে আমার বৈকল না কোনও আওয়াজ! ওধু মাথাটা কোনও রকমে নেড়েই নেমে পড়লাম কামরা থেকে; আর মোহচ্ছান্তের মতন এদে বদে পড়লাম আমাদের কামরার মধ্যে। মনের মথ্যে কি যেন এক অব্যক্ত বেদনা গুমরে গুমরে উঠতে লাগল-কি যেন এক প্রিয়বস্ত হারিয়ে গেল চিরতরে। সব किছ (यन इरा राज कांका, मव तर राम इरा राज कांकारण, ুদ্ধ হার যেন কেটে গেল মন থেকে। শুধু ভেদে এল



What do ye want, son?
কানে ত্রাগত সঙ্গীতের স্থর—রেডিও থেকে ছড়িয়ে পড়া
রবীক্দ-সঙ্গীতের রেশ—"সে ছিল আমার স্থপনচারিণী।"



#### ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষ

১৯২০ সনের পয়লা আষাঢ়। বাঙলা সাহিত্যের আকাশে এক পরম শুভ নক্ষত্রের জ্যোতি বিকিরিত হল। সেই প্রোজ্জল জ্যোতির স্পর্ণ পেয়ে প্রফুর কৃষ্ণমের সৌন্দর্য ও সৌরভ নিয়ে বিকশিত হল মাসিক 'ভারতবর্ধ'।

অমর নাট্যকার ও কবি ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় বাংলার আকাশের দেদীপামান সূর্য তথন রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করছেন। তাঁর সম্বরের একটি বড কামনা ছিল একটি নিজয় সাহিতা পত্রিক।। তিনি অবসর গ্রহণ করার পরই সে পত্রিকা প্রকাশ করবেন স্থির করে-ছিলেন। সব বন্দোবস্ত করেছিলেন সে পত্রিকা প্রকা-শের। তগুরুদাস চটোপাধাায় ভার নিলেন সে পত্রিকা প্রকাশের। সাহিত্যিক ৬ জলধর সেন ও স্তপণ্ডিত অধ্যাপক অমূল্য চরণ বিভাক্ষণ ভার নিলেন সম্পাদকতার। তংকালে বঙ্গদেশে অমলা চরণের মত বড পণ্ডিত কেউ ছিলেন না। তিনি কাশীধামে সংস্কৃত শাস্ত্র অধায়ন করে উপাধি লাভ करतन । जिनि मः ऋठ, हिन्ती, छेठू, भानी, आवरी, हैं ताजी, থীক, লাটিন, ইতালিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ২৬টি ভাষায় স্থপণ্ডিত ছিলেন। ৩হরিনাথ দের কথা বাদ দিলে ঠার মত ভাষাবিদ বাংলা দেশে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বৈষ্ণব পাশ্চান্ত্য দর্শনে ছিল তার অসা-ধারণ পাণ্ডিতা। ইতিহাস, প্রত্নত ও ভাষাবিজ্ঞানে তার মত পণ্ডিত কোন দেশেই খুব বেশী জন্মান নি। সর্বতো-ম্থী প্রতিভার অধিকারী হয়েও তিনি ছিলেন শিশুর মত পরল ও নির্ভিমান। ১৩০৪ সালে বিভিন্ন ভাষায় পত্রাদি সম্বাদার্থে Translating Bureau নামে একটি প্রতি-ষ্ঠান তৈরী করেন। ১৩০৮ সালে Edward Institution নামে একটি ভাষাশিক্ষার বিত্যালয় স্থাপন করেন। তিনি নিজে দে বিত্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৩১২ সালে তিনি বিভাগাগর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৩১৯ শালে তিনি মালদহ সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৩২০ দালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকত্ব

গ্রহণ করেন। কিন্তু কত গভীর ছিল তাঁর অস্তরের বেদনা যে দিন 'ভারতবর্ধে'র প্রথম প্রকাশের দিন। কারণ ধার প্রাণের অফুরস্ত আকাছা নিয়ে ভারতবর্ধ প্রকাশ পেলা, প্রকাশের শুভদিনে তিনি ইংলাকে নেই। দ্বিজেন্দ্র লালা সলক্ষে বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় যা লিথেছেন তা সতাই অস্তরম্পাশী ও আলোক প্রদ।

"যেদিন প্রথম তিনি ( ৬ দিজেন্দ্রলাল রায় ) বাংলা ভাষায় স্বাঙ্গ জলন একথানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া আমার নিকট আনেন, সেদিন আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। যথন তিনি আমার <del>সায়</del> নগণ্য ব্যক্তিকে তাহার সহযোগী করিয়া কার্যক্তে অত্ত-পর হইতে চাহিলেন তথন তাহার উদার হৃদয়ের ও বন্ধ-প্রীতির পরিচর পাইয়াছিলাম সতা; কিন্তু ধর্থন আমি আমার অক্ষমতার কথা বলিয়া তাঁহার নিকট কুপা ভিকা চাহিয়াছিলাম তথন তাহার কাছে যে-সকল উপদেশ পাইয়া ছিলাম, তাহা জীবনে কথনও ভুলিব না। তথন তাহার সহদয়তার ও সহজ সরল সহাস্ত আননের শক্তি অভতব করিয়া তাহার কথায় না বলিবার শক্তি আমার ছিল না। হাদয় বশীকরণের অমোঘশক্তি যে তাহার এত ছিল তাহা প্রবে জানিতাম না । . . . কিন্তু কে জানিত বঙ্গ-ভারতীর পূজার মন্দিরের হৈমপ্রদীপ এত শীঘু নিবিয়া যাইবে পূ ·····াযাহা যায় তাহা তো আর ফিরিবায় নয়—দি**জেন্দ্র** লালের অন্তর্ধানে 'ভারতবর্ধে'র যে ক্ষতি হইয়াছে ভাহা ভাষায় বাক্ত করা যায় না। . . . . . দিলেন লালের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ধ' তাঁহারই নিয়ন্ত্রিত পথে চলিবে। কবির ভাষায় বলি :---

> তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে।

ছিজেক্স লাল ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়াও অল্পদিনের মধ্যেই 'ভারতবর্ধে'র জন্ম ধাহা রাথিয়া গিয়াছেন তাহা সামাদের

্থাহক, অহুগ্রাহকবর্গ অনেক দিন ধরিয়া উপভোগ করিতে পারিবেন।"

সতাি সতাি বিজেন্দ্র লালের কয়টি অমর সঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতবর্ধে'র প্রথম বর্ধে। সে সঙ্গীত শুধু বাংলা
সাহিত্যের নয়, ভারতীয় সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ্।
'ভারতবর্ধে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা বিজেন্দ্র লালের
বিখ্যাত গান ভারতবর্ধ!——''

'ষেদিন স্থনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী! ভারতবর্ষ!' উঠিল বিখে দে কি কলরব দে কি মা ভক্তি দে কি মা হর্ষ।'

"ভারত আমার ভারত আমার যেথানে মানব মেলিল নেত্র" এই বিগাতে গানটিও ১৩২০ দনের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শুধু দিজেন্দ্র লালের গান নয়, বাংলা সাহিত্যের চির-কালের আরও অনেক সম্পদ প্রকাশিত হয়েছে 'ভারত-বর্ধে'র 'প্রথম বর্ধে'। ৮চিত্তরঞ্জন দাসের অমর রচনা 'সাগর সঙ্গীত' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ভারতবর্ধের প্রথম সংখ্যায়:—

নিবিড় নিধাসহীন ধীরস্থির আথি কর।
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগিবর,
প্রেছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্ত করে বসে আছি কর মোরে একাকার।

দেশবন্ধর সেই ধ্যান মগ্প কবি রূপ ধরা পড়ে ছিল 'ভারতবর্ধে'র প্রথম সংখ্যায়। ইহা ভারতবর্ধের কাছে কম গৌরবের কথা নয়।

'ভারতবর্ধে'র গৌরবোজ্জল ভবিশ্বতের আলো জেলেছিল অমর কথাশিল্পী ভশরৎচন্দ্রের মর্মন্সশী কাহিনী 'বিরাজ বৌ' ও 'পণ্ডিত মশাই'। 'বিরাজ বৌ' প্রথম প্রকাশিত হয় পৌষ মানের 'ভারতবর্ধে'।

প্রথম বর্ষের 'ভারতবর্ষে' আরও যে সকল কবি, কাহিনী কার, লেখক ও লেখিকার রচনা প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যর চিরকালের সম্পদে পরিণত হয়েছে তা নিমে প্রদত্ত হল।

রাথাল দাস বন্দোপোধাায়—-বৃদ্ধগন্ম, পাটলিপুত্র।

বতীন্দ্র মোহন সেনগুগু—-বাথিত (কবিতা)।

স্থবেশ চন্দ্র সমাজপতি—- ছিন্নহঁগু।

অহরপা দেবী—-মন্ত্রশক্তি।

খণেক্স নাথ মিত্র—কৌতৃহল।
নরেক্স দেব—কবিবর ৺ থিজেক্স লাল রায়।
প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী— বাণী।
প্রিয়ম্বদা দেবী—জন্মঙ্গল।
কালিদাস রায়—বিন্দু সরোবর, মন্দির, রাথাল রাজ,
উজ্জায়িনী ও কৌশাধী, শীতের প্রতি,
সাকি.নীলকঠের প্রতি ওপ্রেমের ক্ষয়।

প্রসন্নময়ী দেবী—গৃহ।
হেমেন্দ্র কুমার রায়—হরিধার।
করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—> খিজেন্দ্র লাল রায়,
শৃদ্ধালিতা, কাঞ্চনজ্জ্মা, অবৈতনিক
পাঠে, ওয়ালটেয়ার, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ, জীবন ভিক্ষা, স্নেহলতা ( যে বীর
বালিকা পণ-প্রথার বিক্তম্বে চরম
ধিক্কার জানিয়ে অনলে আত্মাহতি
দিয়েছিল, তারই প্রশস্তি ) ও জয়দেব।

জলধর সেন— ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ, নসীবের লেখা
( গ্র ) ভারতের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী
ও পয়লা বৈশাখ।

ছিজেন্দ্র লাল রাধ—ভারতবর্ষ ছত্র মহিমা, পতিতো-দ্ধারিনী গঙ্গে (গান), বঙ্গরমণী।

সত্যেক্স নাথ দ্ব--স্বর্গদ্বারে।
স্বরেক্স নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—প্রতিশোধ।

ে হেমচক্স বন্দ্যোপাধ্যায়—কালীস্তোত্র।
নিরুপমা দেবী—শবরের দেবী।
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিভাবিনোদ—আমি ও তৃমি।
প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—নীল্দা ও যুগল সাহিতিয়ক।

দীনেক্ত কুমার রায়——মৃ্ক্তিপণ ও সমাট জাহাঙ্গীে ভায়নিষ্ঠা।

অখিনী কুমার দত্ত--কীত্ন, আরতি, হার। আমি (কবিতা) ও ভক্ত আহ্বান।

ইন্দিরা দেবী—প্লাবনে। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—মিলন। বসস্ক কুমার চট্টোপাধ্যায়—মহামিলন।



স্থাংশু শেণর চটোপাধ্যায়—বক্সহংস ( শিকারের গল্প) ও বিমান বিহার। উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় —প্রতিক্রিয়া। মহারাজ বিজয় চান্দ মহতাব —আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ও শ্রীশীশিবশক্তি।
প্রিয়ন্দা দেবী— পূজারীতি
চক্র শেথর মৃথেপোধ্যায়—বিবাহ বন্ধনের স্বায়িত্ব।
কুমৃদ রঞ্জন মন্ত্রিক—নৌকর্যপথে, বিনা প্রেমসে না
মিলে নন্দ লালা, পরীর মৃত্তি,
ভারতবর্ধের আবাহন (রবীন্দ্রনাথের
স্বদেশ প্রত্যাগমন উপলক্ষ্যে), লোচন
দাস, উপকর্পে, হিন্দু ও নদীয়া।
সোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরে প্রাপ্ত নটরাজ শিবমর্তি।

ক্লফ দয়াল বস্থ—জাহ্নবী।
বিশ্বপতি চৌধুরী—ভক্তি।
প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী—অকালে দীপালী
ভাঃ রাধা কমল মুথোপাধ্যায়—সাহিত্যের সমাজ গঠন
শক্তি।

মান কুমারী বস্থ--বিজয়া।

ভারতবর্ষের প্রথম বর্ষে যে কাল্জয়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ উপরিলিখিত রচনার সংক্ষিপ্ত তালিকা। শুধু প্রথম বর্ষে নয়, বিগত উনপঞ্চাশ বর্ষে 'ভারতবর্ষ' সংখ্যাতীত কাল্জয়ী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়াছে। এককথায় ভারতবর্ষের অর্ধ শতাদীর ইতিহাস ফলতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ভবিদ্যাতে সেই ইতিহাস সংক্ষিপ্ত সারে লেখবার বাসনা রইলো।



₹11-6551·····• T

ফটো: রনেন খোব

# शाहि उ शीरि

B(x)\_\_\_

#### ॥ অন্তুসরএ ও অন্তুকরণ॥

বর্ত্তমানের এই জটিল সমাজ জীবনে, জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সাধারণ মাতৃষের কাছে একটুকরে। আমোদআহলাদের দাম আজ অনেকথানি। ব্যয়বহুল আমোদপ্রমোদের কথা সাধারণের চিন্তার বাইরে আজও যেমন
রয়েছে, আগেও তাই ছিল। তবে আগেকার কালে
জীবনযাত্রা চিল না এত জটিল, এত ঘাত-প্রতিঘাতময় এত

মার, ডি, বনশল, প্রযোজিত আগামী
চিত্র "এক টুকরে। আগুণ" বিন্ন বর্ধনের
পবিচালনায় ক্রত সমাপ্তির পথে এগিয়ে
চলেছে। দাম্পত্য জীবনেব পরস্পর ভুল বোঝাবৃঝির ভেতর দিয়ে মনোরম একটি
সামাজিক গল্পের ভিত্তির উপর গড়ে
ক্রিচে এর কাহিনী। বিভিন্ন অংশে
মাচেন পাহাড়ী সান্তাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিং, অন্তভা গুপু, তক্রা বর্ধনি
পভৃতি। সঙ্গীতে আছেন হেমন্ত মুথোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ওউৎপলা সেন
মার দেওজীভাই আছেন ক্যামেরার কাজে।

এথানে "এক টুকরে। আগুণে"র একটি দৃশো কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অম্ভভা গুপুকে দেখা যাচ্ছে।

বিদ্নমঙ্গল। তাই, তথনকার সাধারণ মাতৃষ সাধারণ ভাবেই জীবন কাটিয়ে গেছে, নিজেদের মধ্যেই আমোদ-আহ্লাদ হাসি-গানের বক্সা বইয়ে, বার মাসে তের পার্ব্বণের উপলক্ষে। বর্ত্তমানকালের আবহাওয়াতে কিন্তু আর তা

হবার উপায় নেই। এখন মান্ত্র নিজেকে নিয়েই ব,স্ত, নিজের সংসারটকু সামলাতেই সে হিমসিম থাচ্ছে, পাচ জনকে ডেকে, পাচজনকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করবার প্রবৃত্তি তার আর নেই। আর ইচ্ছা থাকলেও আজ সাম্থ্য তার সীমিত, ইচ্ছামত বায় করা আজ তার সাধ্যাতিত। অথচ জীবনে, বিশেষ করে কশ্মবাস্ত জীবনে, হাঁফ ফেলার জন্মে চাই একট আমোদ-আহলাদ-অল থরচের মধ্যে। আর সেরকম আমোদ-প্রমোদের একমাত্র ञ्चल २८७७ जित्नमा-गृह, नाष्ट्राालय ९ थ्यनात मार्छ। থেলার মাঠে মান্তব স্থী-পুত্র-কন্সা সমভিবাহারে গিয়ে সব সময় আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। অনেকে আবার ক্রীডামুরাগীও নয়। কিন্তু দিনেমা-থিয়েটার সে দিক দিয়ে স্বচেয়ে উপযুক্ত স্থান। তাই সিনেম। থিয়েটারই বর্তমান জন-জীবনের প্রমোদ-কেন্দ্র বললে অত্যক্তি কর। श्दर न निक्षांशे। এवः এই প্রমোদ কেন্দ্র টিকে খিরে, বিশেষ করে সিনেমাকে নিয়ে, যার ব্যাপ্তি ও আকর্ষণ

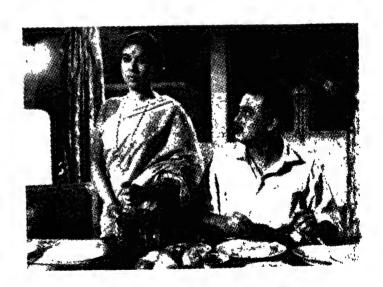

থিয়েটারের থেয়ে অনেক বেশী, আজ সমাজ জীবন যেন পাক থাচছে। হয়ত এখনও এমন লোক আছেন যার। আদপেই সিনেমা দেখেন না, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অসংখ্য সিনেমা অমুরাগীদের তুলনায় যে নগগু তা বলাই বাহুলা। সিনেমা বা চলচ্চিত্রের আকর্ষণ বা জনপ্রিয়তার প্রধান কারণই হচ্ছে দর্শকদের পক্ষে এ তেমন বায়বছল নয়, অথচ এর ব্যাপ্তি হচ্ছে অদূরপ্রসারী। সারা পৃথিবীর দৃশ্য, দূর ত্রান্তরের দেশের সমাজের চিত্র, অচেনা-অজানা মান্ত্রের স্থ্য-তঃথের কথা, নানা ঘটনা-অঘটনার থবর, সব কিছুই দেখতে পাওয়া যায়, উপভোগ করতে পারা যায় এই চলচ্চিত্রের মাধামে, নিজের দেশে চিত্র-গৃহের মধ্যে বসে। যদিও চলচ্চিত্র হচ্ছে শুধুই ছায়া, কায়ার সঙ্গে নেই এর সম্পর্ক, তব্ও এই ছায়াই হয়ে ওঠে কায়ার

এই শাস্ত্রের প্রচলন করেন বলে কথিত আছে। নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যাভিনয় আমাদের নিজম্ব। কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে তা নয়। চলচ্চিত্র বা সিনেমা এসেছে বিদেশ থেকে। এই শিল্পের সব কিছুই বিদেশা। যুরোপ থেকে এর প্রচলন হলেও পৃথিবীর সব সভা দেশই এই শিল্পকে নিজস্ব করে নিয়েছে, নিজ বৈশিষ্টা অন্থ্যায়ী। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে পুরাতন ধারা অনেক দেশেই একই রকম ভাবে বজায় আছে—পরিবর্তন বিশেষ কিছুই হয় নি। আমাদের দেশের যাত্রাগানের মধ্যেও সেই পুরাজন

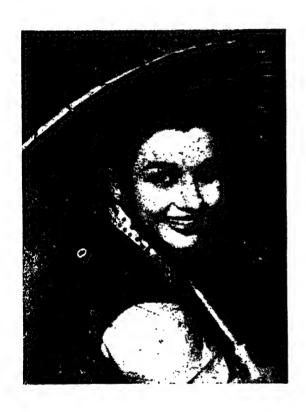

বহুছন-মুনহারিনী তারকা ভারতীয় চিত্রের নবীন আশা ভ্যাশা পারেখ।

সদৃশ—কামেরার গুণে, আর মুহুর্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়
মাম্বেরর মনকে দেশ থেকে দেশান্তরে, দৃশ্য থেকে
দৃশ্যান্তরে চলচিত্রের এই চলমানতাই তাকে দিয়েছে
জয়ের মুকুট—কায়াহীন হয়েও দে স্বাইকে মেরেছে টেকা,
নাট্যাভিনয়কেও করেছে প্রাজিত, জনপ্রিয়তার দিক
দিয়ে।

নাট্যশাস বহু প্রাতন। পৃথিবীতে এর প্রচলন হয়েছে রহু যুগ আগে। আমাদের দেশে ভরত ম্নিই পুরাকালে নাট্যশাস্ত্রের রূপ কিছ্টা আছে, কিন্তু আধুনিক থিয়েটার বা রঙ্গালয় যে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী নাট্যশাস্ত্রকেই অফুসরণ করে. তা অনস্বীকার্যা। কিন্তু এতে দোষ নেই। আধুনিক যুগে যুগোপযোগী এ অফুসরণ বা কিছুটা অফুকরণ ও আবশ্যক। পুরান হয়ত ভাল, কিন্তু চলমান যুগের ভাবধারাকে অস্বীকার করে পুরানকে আকড়ে থাকার মধ্যে বাহাত্রী থাকলেও বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। পুরানকে বা প্রাচীনকে অস্বীকার করতে বলিনা, আর তা করা উচিতও ন্ম। পুরানকে, প্রাচীনকে মেনে নিতে হবে, আর তার ওপর বনিয়াদ করেই গড়ে তুলতে হবে নবীনকে —প্রাচীনের ইতিছের সঙ্গে নবীনের বৈশিষ্টকে, তা বিদেশাগতই হোক বা স্বদেশেরই হোক, মিশিরে নিয়ে গড়ে তুলতে হবে এক নতুন কিন্তু নিজন্ম ভাবধারা। এবং তার জন্ম হয়ত দরকার হবে অফুসরণের ও অফুকরণের ও। তাতে দোষ নেই, তার করেছে, আর অন্থারী আপনার করে নিতে পেরেছে, আর তাই রাষ্ট্রপতির স্বর্গদক, দেশের সর্কোচ্চ সন্মান বাংলা ছবির ভাগোই মিলেছে সব চেয়েরবেশী। অবশ্য বাংলা গল্প-সাহিত্যের দানও এর পেছনে যথেই আছে। কিন্তু আগেই বলেছি বাংলা দাহিত্য এক সময় অন্থানক করেছে বিদেশী সাহিত্য

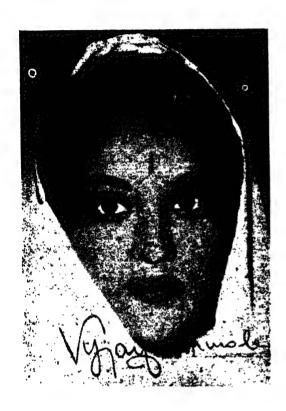

ভারতীয় চিত্রাকাশে উড়িয়ে চলেছেন বি**লয়-বৈজয়ত্তী** নৃত্যপটীয়নী বৈক্তব্ধক্তী**আকন।** 

প্রয়োজন আছে। একে মেনে নিতেই হবে, বৃহত্তর স্বার্থের জন্ত. মহত্তর কারণে।

শাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা অন্থসরণ করেছি বিদেশী
দাহিত্যের ধারাকে। তাকে নিজস্ব করে, আমাদের
ঐতিহ্যের সঙ্গে, বৈশিষ্টোর সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পেরেছিলাম
বলেই, ঐশ্বর্যাময়া বাংলা দাহিত্য আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ
শাহিত্যের রূপ লাভ করতে পেরেছে। নাট্যাভিনয়ের
ক্ষেত্রেও আমরা অন্থসরণ করেছি বিদেশী নাট্যাভিনয়ের
আঙ্গিককে, আর তাই বাংলার ষ্টেজ আজ ভারতের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। সিনেমার ক্ষেত্রেই বা এই
অন্থসরণ বাদু ধাবে কেন্ । বাদ্ধায় নি। অন্থসরণ দে

এবং আজও করে থাকে। তাই দেখা থাচ্ছে অফুসরণ
দোবের নয়, যদি তার থেকে ভালটাই নেওয়া হয়। কিন্তু
এই অনুসরণের মাত্রা যদি ঠিক না থাকে তাহলে এটা
দাড়িয়ে যেতে পারে অফুকরণে এবং আরও নামলে হবে
ভবভ অফুকরণে এবং তার অর্থ নিজস্ব সন্তাকে বিসক্তন
দেওয়া। নিজস্ব সন্তাকে বিসক্তন দিয়ে ভবভ অফুকরণকে
বলা যেতে পারে চরম পতন, বিশেষ করে যদি তা ঘটে
জাতীর শিল্প বা সংশ্বৃতির ক্ষেত্রে। আর তা যদি ঘটে
তাহলে আমরা হারাব আমাদের সব কিছু—আমাদৈর
গৌরবময়, ঐশ্ব্যময়, ঐতিভ্নময়, অতীতকে, হারাব
আমাদের ইতিহাসকে, হারাব আমাদের বর্তমানকে, হারাব

আমাদের ভবিগ্রতকে! আমাদের দব কিছুই হয়ে যাবে পরের দান, নিজম্ব আর কিছুই থাকবে না। বিশেষ করে আমরা হেয় হয়ে পড়ব দেই দব বিদেশীদের চক্ষে, যাদের আমরা অন্থকরণ করেছি। তাই অপরের অন্থকরণের বিষয়ে থাকতে হবে দদা দতর্ক। সীমা যেন কথনও অতিক্রম করা না হয়। নাটকের ক্ষেত্রেও সিনেমার ক্ষেত্রে এই সীমানাকে খুবই দতর্ক ভাবে মেনে চলতে হবে। কারণ নাটাভিনয় ও চলচ্চিত্রের মত জনপ্রিয় শিল্পের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারায় যতটা প্রকাশ হয় অন্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তা হয় না। এবং সেইথানেই যদি অন্থকরণটা প্রকট হয়ে পড়ে অর্থাং হুবহু হয়, তা হলে তা জাতির পক্ষে অনিষ্টকর হয়ে দাড়াবে।

নাটাভিনয়ের ক্ষেত্রে বলা চলে যে এই অন্তুসরণ ও অফুকরণের স্থযোগ দে খুব বেশী পায়নি বলেই, স্বাভাবিক কারণেই এই সীমারেখ। সে কিছুটা মেনে চলেছে। কারণম্বরূপ বলা যেতে পারে যে সারা জগতের সঙ্গে তার যোগ সিনেমার মতন এত ব্যাপক নয়। এ দেশের বহু চিত্র বিদেশে প্রায়ই দেখান হয়ে থাকে, কিন্তু এখান-কার নাটক বিদেশে মঞ্জ করা হয়েছে খব কমই। বিদেশী নাটকও আমাদের রঙ্গালয়ে অভিনীত ২চ্ছে অনেক কম কিন্ধ বিদেশী চিত্র প্রচার প্রিমাণেই এখানে দেখান হয়ে থাকে। 'এর কারণ আর কিছুই নয়, সিনেমার ফিল্পকে পাঠান বা আনা থত সহজ, নট-নটাদের নিয়ে গিয়ে বিদেশে অভিনয় করান সে তুল্নায় অনেক শক্ত ও বায়সাপেক। ্রতাই সিনেমার মধা দিয়ে দারা পৃথিবীর মান্তবের মধো যেমন একটা যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে নাটকের ক্ষেত্রে তা হয় নি। এবং তা হয়নি বলেই নাটকাভিনয় এখনও মনেকটা স্বাধীন--অন্তসরণ বা অন্তকরণ এর ক্ষেত্রে থুব বেশী ঘটেনি, যতটা ঘটেছে সিনেমায়। সিনেমার এই ব্যাপ্তি দরকে যেমন নিকটে টেনে এনেছে, তেমি চোখের সামনে উপস্থিত করেছে এনে বিদেশের ভাবধারা, সামাজিক নিয়ম-কান্তন, সংস্কৃতি. আচার-বাবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই। এর মধ্যে আছে গুণ, আছে দোষ। দর্শকেরা দেখেন ত'টাই। দোষটি বাদ निरम्न खनि निर्<u>जू भावत्त्र</u> जान। किन्छ नायि श्रीधाना পেলেই সমাৰেক্⊈্রিভরে স্তরে তা ঘাঁটি গাড়বে, আর

সমাজ জীবনে ধরাবে ঘুণ। দর্শকদের পক্ষে তো এই। আর যারা চিত্র-নির্মাতা, তারাও যদি বিদেশী চিত্রের গুণগুলির চেয়ে দোষগুলিই বেশী করে অমুকরণ করতে আরম্ভ করেণ, তাহলে অধঃপতনের আর বাকি থাকবে না কিছুই। তাই আগেই বলেছি সিনেমাকে, বিশেষ করে সতর্ক থাকতে হবে এই অমুসরণ ও অমুকরণের ব্যাপারে। বিদেশের উন্নত কলাকোশলের, অভিনয়-চাতুর্যোর, উৎক্ল আঙ্গিকের দব কিছুরই অনুসরণ ও কিছুটা অম্বকরণও অবশ্যই দরকার চিত্রের মান বাড়ানর জন্যে। কিন্তু এমন ভাবে তা করতে হবে যাতে করে জাতি হিসাবে আমাদের বৈশিষ্ট্য যেন ক্ষন্ত্রনা হয়, বিশ্বের দ্রবারে। তবে আশার কথা যে বাংলা চিত্র ভারতের অন্য ভাষাভাষী এক শ্রেণীর চিত্রের স্থায় এই অম্বকরণ দোষ থেকে বহুলাংশে মুক্ত এবং তা বলেই বাংলা চিত্রের বৈশিষ্টাও সর্বভারতে, এমন কি বিদেশেও স্বীকৃত। আশা করি বাংলার চিত্র-নির্মাতার। এই অমুকরণ প্রীয়তা থেকে মুক্ত থেকে, বিদেশী চিত্রের গুণটুকুরই অমুসরণ করে, বাংলা চিত্রের মানই শুধু বজায় রাথবেন না, উত্তরোক্তর চিত্রের উৎকর্ষ সাধনও করবেন।

## मिल्मीत कथा

# মহান শিল্পী ছবি বিশ্বাস

## কুমারেশ ভট্টাচার্য

১১ই জুন—১৯৬২ সাল। সোমবার। বাওলার তথা সমগ্রভারতের রংগ ও চলচ্চিত্রাকাশের একটি অত্যুজ্ঞর নক্ষত্র হঠাং খদে পড়ল নিতান্ত আকস্মিকভাবে। অপরাঞ্চেবিনা মেঘে বক্সাঘাতের মত মোটর তুর্ঘটনায় সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা ছবি বিশ্বাদের মগান্তিক মৃত্যুসংবাদ ছড়িং পড়ল মৃহুর্তের মধ্যে কলকাতা শহর ও শহরতলীতে। হাজার হাজার গুণমুগ্ধ নরনারী শোকাভিভৃত হলেন এই তুংসংবাদে। গভীর তুংথ ও শোকে উদ্বেলিত হয়ে উঠল তাদের অস্তর। মনে-প্রাণে তাঁরা অস্ত্তব করলেন অতি

প্রিয়ন হারাবার ব্যথা কত নিদারুণ। এই মহান্ শিল্পীর
শব্যাত্রা দেখে অতি সহজেই বোঝা গেছে, বাঙালীর
অন্তরলোকে শিল্পী ছবি বিশাস কত গভীর শ্রদ্ধা ও
অন্তরাগের আসনে ছিলেন অধিষ্ঠিত। তাঁর প্রাণবস্ত
অভিনয়ে স্থণীর্ঘ দিন ধরে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ নরনারীকে তিনি
মৃদ্ধ করেছেন—হাসিকালায় মৃথর করেছেন তাঁদের অন্তর।
কিন্তু জীবনের শেষ দিনে সংসাররংক্ষমঞ্চে যে শেষ
ভূমিকা অভিনয় করে তিনি বিদায় নিলেন চিরতরে তা
অতিকরণ—অতি মর্মান্তিক। শেষবারের মত সজলচোথে
সাগ্রহে দেখলাম তাঁর মুখখানা। এতটুকু ব্যথার লেশ
যেন নেই সেই মুখে। কী এক গভীর প্রশান্তি বিরাজ
করছে চিরনিদ্রিত শিল্পীর মুখখানাতে। কিন্তু স্বাই

পিতার নাম ছিল তভূপতিনাথ দে বিশ্বাস। ভূপতিনাথের চারটি পুত্রের মধ্যে ছবি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর পোষাকী নাম ছিল শচীন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস। মা আদর কোরে এই অতি স্থন্দর টুকটুকে ছেলেটিকে ডাকতেন 'ছবি' বলে। কিন্তু মায়ের দেওয়া আদরের নামটিই ক্রমে ক্রমে লাভ করল পরিচিতি—পোষাকী নামটি চিরদিনই হয়ে রইল পোষাকী।

অতি শিশুকালেই ছবি তাঁর মাকে হারান। মাতৃহার।
শিশুর যত্ন ও শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন স্নেহবংসক
পিতা ভূপতিনাথ।

অতি শৈশবেই ছবি ভর্তি হন নয়ান চাঁদ দত্ত স্লীটে একটি কি গুারগার্টেন স্কুলে। সেথানকার পাঠ সমাপ্ত

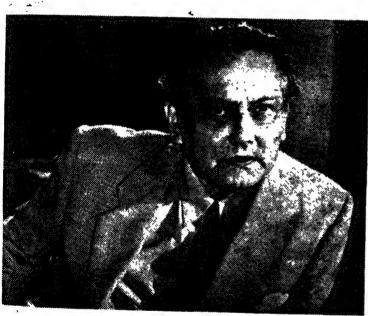

ছবি বিশ্বাস

আর, ডি, বনশল কোং-র সৌঙ্গন্মে

জানেন, কত ভীষণ আঘাত পেয়ে তিনি ত্যাগ করেছেন শেষ নিঃশাস। সেই নিদারুণ আঘাতের বেদনা ও চিহ্ন এতটুকুও মান করতে পারেনি সদাহাস্তময় তাঁর স্থল্য মুখ্যানাকে।

কোলকাতার বিজনষ্টীটের এক বর্ধিষ্ণু ও সম্মানিত পরিবারে ১৯০০ সালের ১৩ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন ছবি বিশ্বাস। এই বনেদী বংশটি সম্পদে ও ঐতিহ্নে ছিল গৌরবান্বিত। পিতামহ ৺কালীপ্রসন্ধ দে বিশ্বাস ছিলেন তথনকার দিনে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ছবিবাবৃর করে তিনি পড়তে শুরু করেন সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্থলে। পরে হিন্দুস্থলে পড়ে তিনি প্রবেশিকা পাশ করেন। তারপর কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে পরে বিভাসাপর কলেজে এসে ভর্তি হন।

এই বিশ্বাস পরিবারটি ছিল বিরাট। বাড়ীতে বছ ছেলে-মেয়ে, দাস-দাসী। সর্বদাই বাড়ীথানা ধেন আনক ক্ষলরবে থাকত ম্থর। বার মাসে ছিল তেরো পূজাপার্বদ। মহাসমারোহে হত তুর্গাপূজা। এই সংসারের উপর ছিল ধেন লক্ষীদেবীর পূর্ণ কুপাদৃষ্টি। বিশেষ উৎসব অফুর্চানে আবৃত্তি, গান, অভিনয় প্রভৃতি অফুষ্ঠিত হত এই বিশাস বাড়ীতে। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাই শুধু অংশ গ্রহণ করত এই সব অফুষ্ঠানে। এথানেই হয় ছবির অভিনয় শিক্ষার শুক্ত। কিন্তু তিনি সেদিন স্থপ্নেও ভাবেননি, অভিনয়কেই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে শুধু নেশা হিসাবেই নয়—পেশা হিসাবেই।

এর কিছুদিন পর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে শিশির-কুমারের সংগে হয় ছবির পিঞ্চিয়। শিশিরকুমারের অভিনয়-নৈপ্ণা, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তির বিশেষ মুগ্ধ করে ছবিকে। তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন ছবি। তিনি আজীবন সগর্বে শিশিরকুমারের শিয়া বলে প্রিচয় দিয়ে গেছেন।

ক্রমে ক্রমে কাকুড়গাছি নাট্য সমাজ, হাওড়া নাট্য-সমাজ ও সিকদারবাগান বান্ধব সমাজের সংস্পর্শে আসেন ছবি বিখাস্। 'নদীয়া বিনোদ' নাটকে নিমাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে সেদিন ছবিবাব এক চাঞ্চল্যের স্পষ্ট করেন। ভার সেদিনের অভিনয় সত্যিই অবিশ্বরণীয়।

এর পর ছবির পিতার ব্যবদা ক্ষেত্রে ঘনিয়ে আদে 
ফুর্বোগ। ক্রমে ক্রমে তারতর হয়ে ওঠে আর্থিক সংকট।
বহুদিনের পৈতৃক হুর্গাপূজা বন্ধ করে দিতে বাধা হলেন
ভূপতিনাথ। শরীর এবং মন তখন তাঁর ছইই ভেঙে পড়েছে।
তখন বিডন খ্রীটের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে তাঁরা উঠে এলেন
মোহনবাগান লেনে। এর পরই শ্যাশায়ী হন তিনি।
আর্থিক বিপর্থয়ের প্রচণ্ড ধাকা তিনি সামলাতে পারেন
না। মৃত্যুকালে ছবিবাবুকে তিনি বিশেষভাবে বলে যান—
যদি পার কোনদিন, তবে আবার পৈতৃক হুর্গাপূজাটা
অন্ততঃ করবার চেটা কোরো। ১৯৩০ সালের মার্চ মাদে
ছবির পিতার মৃত্য হয়।

এরপর কয়েক বংসর কেটে যায় ছবির নানাবিধ বাধা-বিপত্তি ও তুর্যোগের মধ্য দিয়ে। সেই তুর্দিনে আত্মীয়-পরিজন ও জ্ঞাতিদের কত শ্লেষ, কত ঠাট্টা-বিদ্রেপই না মাথা নীচু করে সহা করতে হয়েছিল ছবি বিশ্বাসকে। কিন্তু জীবনের তুর্গম পথে তিনি সেদিনেও ছুটে চলেছিলেন নির্ভয়ে—মনে অফুরস্ত আশা ও অদম্য উংসাহ নিয়ে। হতাশায় তিনি কোনদিনই হন নি মুহ্মান।

এদিকে ছবিবাবুর অভিনয় নৈপুণ্যের খ্যাতি ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' চিত্রে তিনি সর্বপ্রথম বাঙলার চিত্রামোদীদের জানান প্রথম অভিবাদন। প্রবোধ গুহু মশাইন্বের সাহায্যে তিনি মঞ্চাবতরণ করে 'পথের দাবী' ও 'মীরকাসিম' নাটকে অভিনয় করে লাভ করেন প্রচুর খ্যাতি। প্রায় সারা জীবনই তিনি সংযুক্ত

ছিলেন সাধারণ রংগালয়ের সংগে। কিছুদিন পূর্বে স্থার থিয়েটারে অভিনীত 'শ্রেম্বনী' নাটকে তিনি সর্বশেষ মঞ্চাবতরণ করেন। চিত্র জগতে প্রায় দেড়শতাধিক চিত্রে অবতরণ করে ছবি বিশাস লাভ করেন নাটামোদীদের অকুপ্ঠ প্রশংসা। 'কাবুলিওয়ালা', 'জলসাঘর' 'সাহেব বিবি গোলাম' প্রভৃতি অসংখ্য চিত্রে তিনি যে উচ্চাংগের অভিনয় করেছেন তা দর্শকরন্দ কোনদিনই ভূলবে না! যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করতেন সেই চরিত্রটি তার অপূর্ব অভিনয় নৈপুণো হয়ে উঠত প্রাণবস্থা। আত্মিক শক্তিদিয়ে অভিনীত তার প্রত্যেকটি চরিত্র দর্শকদের মনে রেখে গেছে একটা স্থায়ী ছাপ—যা সহজে ভোলা যায় না।

তিনি বলতেন; মঞ্চের অভিনয়ই তার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে। মঞ্চে অভিনয় করে শিল্পী সুযোগ পান দেখাতে তাঁর অভিনয়নৈপূণা—লাভ করেন উংসাহ—মেতে ওঠেন নব নব স্কৃষ্টির উন্মাদনায়। কিন্তু সিনেমা এর বিপরীত—প্রাণহীন।

ছবি বিশ্বাদের আদি পৈতৃক বাড়ী ছিল বারাসাত মছকুমার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। প্রচুর অর্থের এবং যশের
অধিকারী হয়েও শান্ত নির্জন পল্লীকে তিনি কোন দিনই
ভোলেন নি। তাই স্বগ্রাম জাগুলিয়ায় পৈতৃক বাড়ীর
সংস্কার ও উন্নতি করে ছবি প্রতি বংসর ধুমধামের সংগে
করতেন সেথানে ত্র্গাপূজা। পিতার অন্তিম কালের ইচ্ছা
তিনি পূর্ণ করেছিলেন। গ্রামের ইতর-ভদ্র প্রতিটি লোক
তাঁকে ভালবাসত আন্তরিকভাবে। তিনিও অতি সাধারণ
ভাবে মিশতেন স্বাইয়ের সংগে।

এই নিরহংকার ও সদাহাত্ময় লোকটির সাহচর্বে যারা এসেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন থে কত সরল ও কত অমায়িক ছিলেন এই মহান্ শিল্পী। গতবংসর ইন্দ্রপুরী টুডিওতে যথন কমীদের চলেছিল ধর্মঘট তথনও এই সরল ও দরদী শিল্পী এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই ধর্ম-ঘটীদের পাশে—দিয়েছিলেন তাদের উংসাহ ও অভয়।

বহুদিন পর্যস্ত টালীগঞ্জ অঞ্চলে রিজেন্ট পার্কে তিনি বাদ করছিলেন। বাড়ীর সন্মৃথে খোলা জায়গায় নানাবিধ শাক সন্ধীর বাগান করা ছিল তাঁর একটা প্রধান স্থ।

যদিও নিষ্ঠর নিয়তি এমন মর্গান্তিক ভাবে সর্বজনপ্রিয় এই মহান শিল্পীকে আমাদের কাছথেকে ছিনিয়ে নিয়েছে অসময়ে নিতান্ত আকস্মিক ভাবে তন্ত তাঁর লক্ষ্ণ লগ্ন ভক্তের স্থদয়ে তিনি চিরদিনই থাকবেন অধিষ্ঠিত। বাঙালী কোন দিনই ভুলবেনা তার অতি প্রিয় এই অমর শিল্পীকে।



৺প্রধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যার

## ফুটবল প্রসঙ্গ জীবিমল মুখাজ্জী

ফটবল খেলা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমি ইতি-পর্কে এই 'ভারতবর্ধে'র মাধামে প্রকাশ করেছিলাম। আজ আবার বছদিন পরে এই খেলারই করেকটি অত্যা-বশুক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার জন্ম ক্রেছি।

এখনকার ফ্টবল খেলার একটা প্রধান অঙ্গ বৃট্ পরে খেলা। আজকাল বহু ছেলেকেই খেলার মাঠে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যার—যাদের মধ্যে আমি বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করেছি যে, অনেকেই নিয়মমত অন্থলীলন না ক'রেই যেন দায়-উদ্ধারের জন্মই কোনরকমে খেলার মাঠে নামে। তাদের চলা-কেরা এবং খেলার প্রতিটি movement-এর মধ্যে বেশ একটা উদ্দেশ্যবিহীন এবং খাপছাড়া ভাব দেখা যার। যার ফলে বল্ নিজের আয়েহের মধ্যে রাখাও সময়মত স্থপক্ষীর খেলোরাড়কে জুগিয়ে দেওরা তা'দের পক্ষে অসন্তব হ'য়ে ওঠে।

কাজেই প্রতিটি থেলোগ্রাড়ের উচিত পূর্ব্ব হতে ভলভাবে অন্থালন ক'রে তারপর বৃট পায়ে দিয়ে থেলার গাঠে আত্মপ্রকাশ করা। আমার মনে হয়, য়ি ১২।১৩ বংসর বয়স থেকে প্রতিটি ভেলেকে বৃট পায়ে ফটবল গেলার শিক্ষা দেওয়া হয় তবেই অন্ততঃ ৫।৬ বংসর পরে বিত বৃটকে স্বীর আগ্রাধীনে আনা তাদের প্রেক্ষ সন্থা হবে। অর্থাং থেলোয়াড় যতক্ষণ
না অত্তব করতে পারবে যে
বট তার অক্তান্ত অঙ্গের মত
নিজেরই একটা বিশেষ অক্তর,
ততক্ষণ পর্যান্ত সে তার খেলার
মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে
প্রকাশ করতে পারবে না।
আড়েইতা ও জড়তা তার ভাল



গ্রীবিমল মুখাজী

থেলার পথে অন্তরায় হ'য়ে দাড়াবে। অবশ্য এটাও

ঠিক কথা যে অল্ল বয়স থেকে শুধু অভ্যাস ক'রলেই

সবাই বিখ্যাত খেলোয়াড় হ'তে পারবে না, কারণ খেলায়
পারদর্শীতা লাভ ক'রতে হ'লে অফ্লীলনের সঙ্গে সঙ্গে
থাকা চাই 'ফুটবল সেন্স' অর্থাং ফুটবল খেলার জ্ঞান। যা'
প্রতিটি খেলোয়াড়কে অর্জন ক'রতে হবে স্বীয় প্রচেষ্টায়
ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায়।

এবার আমি যাব দর্শকদের কথায়। যারা সত্যিকার ফুটবল অন্মরাগী, তারা সকলেই জানেন আজকালকার নিম্নস্তরের ফুটবল থেলার ভূমিকায় দর্শক সাধারণের অংশ কতথানি বেশী। দূর থেকে যুদ্ধের দৃশ্য দেথে কোন কিছু মস্তবা করা এক কথা, আবার স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে অপ্র ধারণ করা আর এক কথা। আমাদের দেশের দর্শক-সমাজ নিজেদের মনের চাহিদামত ঘটনা না ঘটলেই विकाभ मछत्वा मुथत इत्त छित्र्यं। कानत्रकम मःरासत পর্যান্ত চিহ্ন থাকে না। যার ফলে অনেক সময় বছ थ्याशाएर निष्करम् उपत आह। शतिरा करन এवः শেষপর্যান্ত তাদের খেলাও কার্য্যকরী হয়ে উঠে না। দর্শক সাধারণের প্রতি আমার বিশেষ স্থ তরাং অমুরোধ, তাঁরা যেন সবসময় নিজেদের পছনদমত খেলার यनायन र'न ना वलारे विक्रभ ना राष्ट्र ७८५न। अवश থেলোয়াড়দের তরফেও অনেক সময় আমি একটা অস্তায় লক্য ক'রেছি। অনেক থেলোয়াড থেলার মাঠে রেফারীর मिकारखन विकल्क मुथन প্রতিবাদে অধৈষ্য হ'মে উঠে। ষেটা সত্যিকারের যে কোন থেলোয়াডের পক্ষে অগৌরবের কথা। রেফারীর দিদ্ধান্ত তায় হোক আর অত্যায়ই হোক. থেলোয়াড়ের সেটা বিচার ক'রবার কথা নয়। সে মাঠের মধ্যে নেমেছে খেলবার জন্ম, প্রতিবাদ করতে নয়।

পরিশেষে আমার অভিমত এইবে, থেলার মান উন্নত ক'রতে হলে ছটি জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন। যে সমস্ত থেলোয়াড়দের 'ফুটবল দেক্স' আছে গুধু তাদেরই দলের মধ্যে থেলবার স্থযোগ দেওয়া এবং সত্যিকার যাঁরা অভিজ্ঞ, দ্রদর্শী ও প্রবীন থেলোয়াড় তাঁদেরই উপর নির্বাচনের শুরুভার অর্পন করা।

ভবিগ্যতের জন্ম আরও কিছু বল'বার আশা রেথে আমার সীমিত বক্তব্য এথানেই শেষ ক'রলাম।



## খেলার কথা

#### ক্ষেত্রনাথ রায়

### বিশ্ব ফু টুইল কাপ %-

১৯৬২ সালের বিশ্ব ফুটবল কাপ (জুল রিমে কাপ)
প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের থেলা হয় দক্ষিণ আমেরিকার
দেশ চিলিতে। এই শেষ পর্যায়ের থেলায় যোগদান
করেছিল যোলটি দেশ। যোলটি দেশের মধ্যে ১৪টি
দেশ ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের লীগের থেলায় বিভিন্ন



জুল রিমে কাপ

গ্র্পের শীর্ষস্থান অধিকারী দেশ আর ১৯৫৮ সালের জুল রিমে কাপ বিজয়ী ব্রেজিল এবং ১৯৬২ সালের প্রতিযো-গিতার উচ্চোক্তা দেশ চিলি। প্রতিযোগিতার নিয়্মাস্থসারে গতবারের বিজয়ী দেশ এবং এবারের প্রতিযোগিতার উভোক্তা দেশকে প্রাথমিক পর্যায়ে থেলতে হয়নি। তারা সরাসরি শেষ পর্যায়ে থেলবার অধিকার লাভ করেছিলো; কিন্তু বাকি ১৪টি দেশকে শেষ পর্য্যায়ে খেলবার জন্মে প্রাথমিক পর্য্যায়ের খেলায় নিজ নিজ গ্র্পে শীর্যস্থান লাভ করতে হয়েছিল। ব্রেঞ্জিল এবং চিলিকে বাদ দিয়ে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী সমস্ত দেশগুলিকে বিভিন্ন জোনের গ্রুপে ভাগ ক'রে খেলানো হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬টি জোন ছিল—(১) ইউরো-পীয়ান জোন (১০টি গ্রুপে বিভক্ত), (২) এশিয়ান জোন, (৩) আফ্রিকান জোন (৩টি সেক্সনে বিভক্ত এবং ফাইনাল পুলের খেলা), (৪) নিয়ার ইন্ট জোন, (৫) সাউথ আমেরিকান জোন (৪টি গ্রুপে বিভক্ত) এবং নর্থ আমেরিকান এ্যাণ্ড দেন্ট্রাল জোন ( ৩টি দেক্সনে বিভক্ত এবং ফাইনাল পুলের থেলা )। এই ৬টি জোনের মধ্যে ইউরোপীয়ান জোনের ১০টি গ্রুপের ১০টি দেশ, সাউথ আমেরিকান জোনের ৩টি দেশ এবং আমেরিকান জোনের ১টি দেশ মোট ১৪টি দেশ চিলির শেষ প্র্যায়ে থেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ইউরোপীয়ান জোনের ১০টি গ্রুপের মধ্যে তিনটি গ্রুপের (৭,৯ এবং ১০ নম্বর) চ্যাম্পিয়ান দেশকে ভিন্ন জোনের তিনটি চ্যাম্পিয়ান দেশের দক্ষে আবার প্রতিদ্বন্দিতা করতে হয়েছিল। এই থেলায় ইউরোপীয়ান জোনের ৭, ৯ এবং ১০ নম্বর গ্রুপের অন্তর্গত দেশই শেষ পর্যান্ত ্রাপ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ইউরোপীয়ান জোনের ৭ নম্বর গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান দেশ ইতালী নিয়ার ইস্ট জোন চ্যাম্পিয়ান ইসরাইলকে পরাব্ধিত ক'রে, > নম্বর গ্রাপের শীর্ষস্থান অধিকারী দেশ স্পেন আফ্রিকান জোন-চ্যাম্পিয়ান মরকোকে পরাজিত ক'রে এবং ১০ নম্বর গ্র্রপের চ্যাম্পিয়ান দেশ যুগোল্লাভিয়া এশিয়ান-জোন চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত ক'রে নিজ নিজ গ্রুপের শীর্ষস্থান লাভ করে। প্রাথমিক পর্য্যায়ের লীগের খেলায় নিম্নলিখিত ১৪টি দেশ চিলির শেষ পর্য্যায়ে থেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল।

ইউরোপীয়ান জোনের অন্তর্গত ১০টি গ্রুপের ১০টি দেশ: স্থইজারল্যাও (১নং গ্রুপ), বুলগেরিয়া (২নং গ্রুপ), পশ্চিম জার্যানী (৩নং গ্রুপ), হাঙ্গেরী (৪নং গ্রুপ), রাশিয়া ( ৫নং গ্রুপ ), ইংলণ্ড ( ৬নং গ্রুপ ). ইতালী ( ৭নং গ্রুপ ), চেকোন্ধোভাকিয়া ( ৮নং গ্রুপ ), দেশন (৯ং গ্রুপ ) এবং যুগোল্লাভিয়া ( ১০নং গ্রুপ ); দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ( ১নং গ্রুপ ), উরুগুয়ে ( ২নং গ্রুপ ), কলম্বিয়া ( ৩নং গ্রুপ ) এবং নর্থ আমেরিকা এবং দেণ্ট্রাল জোনের অন্তর্গত মেক্সিকো। মেক্সিকো নিজ জোনে চ্যাম্পিয়ান হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ৪নং গ্রুপের প্যারাপ্তয়েকে পরাজিত ক'রে ৪নং গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান হয়।

চিলিতে ত্'রকমের থেলা হয় ১৬টি দেশকে সমান চার ভাগ ক'রে তাদের প্রথমে লীগ প্রথায় থেলানো হয় এবং প্রত্যেক গ্রুপের শীর্ষ এবং বিতীয় স্থান অধিকারী দেশকে নিয়ে কোয়াটার ফাইনাল থেলার তালিকা তৈরী হয়। নক-আউট থেলার স্কুফ হয় এই কোয়াটার-ফাইনাল পর্যায় থেকেই।

**हिनिएक नौरात्र स्था पर्याराह्य स्थानाह्य अनः धुप** থেকে রাশিয়া এবং যুগোল্লাভিয়া, ২নং গ্রুপ থেকে পশ্চিম জার্মানী এবং চিলি, ৩নং গ্রুপ থেকে ব্রেজিল এবং চেকোন্ধো-ভাকিয়া এবং ৪নং গ্রুপ থেকে হাঙ্গেরী এবং ইংলও এই ৮টি দেশ কোয়াটার-ফাইনালে থেলবার যোগ্যতা লাভ করে। কোয়াটার-ফাইনাল থেকে ব্রেজিল, চিলি, যুগোখাভিয়া এবং চেকোখোভাকিয়া দেমি-ফাইনালে উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে এই চারটি দেশের মধ্যে একমাত্র ব্রেজিল ছিল গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান, বাকি তিনটি দেশ ছিল নিজ নিজ গ্রুপের রানার্স-আপ। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান দেশ त्रानिया, পশ্চিম आर्यानी এवः शास्त्रतीत পतास्त्र थूवह অপ্রত্যাশিত ঘটনা। একদিকের সেমি-ফাইনালে গত বারের (১৯৫৮ সাল) জুল রিমে কাপ বিজয়ী ব্রেজিন 8-২ গোলে চিলিকে পরাজিত ক'রে এবং অপর দিকে? সেমি-ফাইনালে চেকোঞ্লোভাকিয়া ৩—১ গোলে যুগোঞ্লা ভিয়াকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে ছিল।

### कारेनान (धना-

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত দেশ চিলিতে অন্তর্গ্তিৎ
সপ্তম বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১৯৫৮
সালের বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী ব্রেজিল ৩—১ গোলে
চেকোঞ্লোভাকিয়াকে পরাজিত ক'রে উপযু্পিরি তু'বা
'জুল রিমে' কাপ (বিজয়ী দলের পুর্ষার) জয়লাজ্যে

|                                                 | ~~~~~                                            | · · · · · · · · ·             |                         | ~~~                 |        | •            | ~        | ~        | _             | _          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------|----------|----------|---------------|------------|
| গোরব লাভ করেছে                                  | এবং সেই স                                        | ক্ষে বিশ্ব ফুটবল মহল <u>ে</u> | <b>শ্লে</b> ন ১         | •                   |        |              |          | মো       | ক্সবে         | 0 10       |
| দক্ষিণ আমেরিকার ঐতিহ্য অক্ষ্ম রেথেছে। অপরদিকে   |                                                  |                               | ব্ৰেঞ্জিল ২             | : ८ ०० न            |        |              |          | ন ১      |               |            |
| চিলি ১—০ গোলে যুগোখ্লাভিয়াকে পরাজিত ক'রে       |                                                  |                               | মেক্সিকো ৩              | : চেকোশ্লোভাকিয়া   |        |              |          | 4 >      |               |            |
| তৃতীয় স্থান লাভ করে                            | ছে। সেমি-                                        | ফাইনাল খেলায় চিলি            |                         | গ্ৰুপ ৪             |        |              |          |          |               |            |
| ২—৪ গোলে ব্রেজিলের কাছে এবং যুগো#াভিয়া ১—৩     |                                                  |                               | আর্জেণ্টিনা ১           | ু বুলগেরি <b>য়</b> |        |              | 11 -     |          |               |            |
| গোলে চেকোঞোঁভাবি                                | য়ার কাছে প                                      | রাজিত হয়েছিল।                | হাঙ্গেরী ২              | <b>ः</b> हैं?       |        |              | ইংল      | 3 >      |               |            |
| ফাইনালে প্রথম                                   | গোল দেয় ে                                       | চক দলের পক্ষে লেফট-           | रेश्ना ७ ७              | ঃ আর্জেন্টি         |        |              | র্গন্তি- | 11 >     |               |            |
| হাফ জোদেফ মাদোপুষ্ট থেল্লার ১৪ মিনিটে। এর ২     |                                                  |                               | হাঙ্গেরী ৬              | : বুলগেরিয়         |        |              | U 2      |          |               |            |
| মিনিট পরই ব্রেজিলের লেফট-ইন আমারিল্ডো গোলটি     |                                                  |                               | হাঙ্গেরী •              | খার্জেন্টিন         |        |              |          | 11 0     |               |            |
| শোধ দেন। প্রথমার্দ্ধের থেলায় আর কোন গোল হয়নি। |                                                  |                               | रैश्ना ७ •              | •                   |        |              |          | বুলং     | <b>গ</b> রিয় | ۰ ۱۱       |
|                                                 |                                                  | াফট-হাফ জিটো হেড              | ு சில                   | भूष्याच्या स्थापक   | 256.00 | <b>প্রকল</b> | . 11     |          |               |            |
| দিয়ে দলের দ্বিতীয় ৫                           | ় ॥ লীগ পর্যায়ে চূড়ান্ত ফলাফল ॥<br>প্রথম গ্রুপ |                               |                         |                     |        |              |          |          |               |            |
|                                                 |                                                  | নটে ব্রেজিলের সেণ্টার-        |                         | व्ययम् व्यूना       |        |              |          |          |               |            |
| ফরওয়ার্ড ভাভা দলে                              |                                                  |                               |                         | বে                  | জ      | ডু           | প        | শ        | বি            | <b>덕</b> : |
| . একনন্ধরে ল                                    | ীগের খেলার                                       | ফলাফল                         | রাশিয়া                 | ৩                   | ર      | 2            | •        | ь        | ¢             | ¢          |
|                                                 | গু,প ১                                           |                               | যুগোল্লাভিয়া           | ৩                   | 2      | ۰            | >        | ъ        | 9             | 8          |
| _                                               | -41                                              |                               | উরু গুয়ে               | ৩                   | 2      | •            | ર        | 8        | ৬             | ર          |
| উক্লগুয়ে ২                                     | •                                                | কলম্বিয়া ১                   | কলম্বিয়া               | ೨                   | ٥      | 2            | ર        | ¢        | >>            | >          |
| রাশিয়া ২                                       | •                                                | যুগো#াভিয়া •                 |                         | দ্বিতীয় গ্ৰু       | 어      |              |          |          |               |            |
| যুগোল্লাভিয়া ৩                                 | •                                                | উরু গুয়ে ১                   |                         |                     |        |              |          |          |               |            |
| রাশিয়া ৪                                       | •                                                | কলস্বিয়া ৪                   | পঃ জার্মাণী             | ٥                   | ર      | 2            | ٥        | 8        | ;             | ¢          |
| রাশিয়া ২                                       | •                                                | উকগুয়ে ১                     | চিলি                    | ৩                   | ર      | o            | 2        | C        | 9             | 8          |
| যুগোলাভিয়া ৫                                   | •                                                | কলসংখ্যি ও                    | ইতালী                   | ৩                   | 2      | 2            | 2        | 9        | ર             | 9          |
|                                                 | গু,প ২                                           |                               | স্ইজারল্যা ও            | ٥                   | 0      | ٥            | 9        | ર        | 5             | •          |
| 66.                                             | •                                                | স্ইজারল্যাও ১                 |                         | তৃতীয় গ্ৰুণ        | 1      |              |          |          |               |            |
| চিলি ৩                                          | ٥                                                | ই্থার্গ্যাও :<br>ইতালি •      |                         | •                   |        |              |          |          |               |            |
| প: জার্মাণী ৽                                   | •                                                | হতালি •                       | <u> বেজিল</u>           | ৩                   | ર      | 2            | 0        | 8        | 2             | ¢          |
| <b>हिनि २</b>                                   | •                                                | হ্ভাগে °<br>সুইজারল্যাও ১     | চেকোশ্লোভাকিয়া         | 9                   | >      | >            | >        | ર        | ৩             | 9          |
| পঃ জার্মাণী ২                                   | •                                                | बर्यानगाय उ<br>हिलि ॰         | <i>द</i> न्त्रीन        | •                   | >      | ٥            | ર        | <b>ર</b> | ৩             | ર          |
| পঃ জামাণী ২                                     | •                                                | ্<br>সুইজারল্যাগু •           | মেক্সিকো                | . 9                 | 2      | 0            | ર        | ৩        | 8             | <b>২</b>   |
| ইতালি ৩                                         | 6                                                | व्यक्तात्रम्। खि ॰            |                         | চতুর্থ গ্রুপ        | †      |              |          |          |               |            |
|                                                 | গ্রুপ ৩ ়                                        |                               | হাঙ্গেরী                | , a                 |        | ,            |          | h        | ,             | ٨          |
| cafe# >                                         | 3                                                | মেক্সিকে । •                  | शास्त्रभा<br>हेश्नागं छ |                     | ٠,     | ٠            | `        | ٥        | \ <b>\</b>    | /w         |
| ব্রেজিল ২<br>চেকোশ্লোভাকিয়া :                  | o<br>c                                           | ক্ষেত্ৰ কিছুৰ<br>ক্ষেত্ৰ ক    | খংগ্যাও<br>আর্জেন্টিনা  |                     | •      | •            | ,        | 5        | ٠,            | ,e         |
|                                                 |                                                  | েল্যন ৽<br>চেকোমোভাকিয়া •    |                         | ري<br>ريان          | •      | ٠            | ,        | ٠        | ٠             | ن<br>د     |
| <u> বেজিল ০ "</u>                               | ٠,                                               | ्भटमाञा <b>ला</b> ।           | বু <b>লগে</b> রিয়া     | <b>9</b> ·          | ٥      | ۵            | 2        | 2        | ' প           | ٥          |

#### কোয়ার্টার ফাইনাল

ব্রেজিল ৩ : ইংল্যাণ্ড ১
চিলি ২ : বাশিয়া ১
যুগোল্লাভিয়া ১ : জার্মানী ০
চেকোল্লোভাকিয়া ১ : হাঙ্গেরী ০

#### সেমি-ফাইনাল

ব্রেজিল ৪ ঃ **চি**লি ২ চেকোঞ্লোভাকিয়া > ঃ যুগোল্লাভিয়া > ফাইনাল

ব্রেজিল ৩ : চেকোশ্লোভাকিয়া ১

#### ভারত সফরে জার্মাপ ফুটবল দল ঃ

পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত দুট্নগার্ট ভি এক বি ফুটবল দল ভারত সফরের প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অপরাজ্যের দমান নিয়ে স্বদেশে ফিরেছে। এই দলটি ভারতবর্ধে মোট ৫টি খেলায় যোগদান ক'রে প্রত্যেকটি খেলায় জয় লাভ করে; মাত্র ৪টি গোল খেয়ে ১৯টি গোল দেয়। খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল: ভি এফ বি দ্টুটগার্ট দল আই এফ এ দলকে (ক'লকাতা) ৩—১ গোলে, মহীশ্র একাদশ দলকে (বাঙ্গালোর) ৮—১ গোলে, সাউদার্শ জোনকে (বাঙ্গালোর) ২—০ গোলে, অন্ধ্রপ্রদেশকে (হায়্লাবাদ) ২—০ গোলে এবং বোগ্রাই একাদশকে (বোগ্রাই) ৪—২ গোলে পরাজ্যিত করে।

#### कृष्ट ननीगड

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব বর্ত্তমানে লীগ থেলার তালিকায় শীর্ষদান দ্থল ক'রে আছে-১৪টা থেলায় ২০ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে আছে মোহনবাগান, ১৫টা খেলায় ২২ পয়েণ্ট। মোহনবাগান ৪টে খেলা ড করেছে এবং হার স্বীকার করেছে ২টো থেলায়—জর্জ টেলিগ্রাফ দলের কাছে ৽—১ গোলে এবং উয়াড়ীর কাছে ·--> গোলে। গত ১০ই জুন পর্যান্ত ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহন-वाशात्वत म्यान ১२ हो त्थला श म्यान ১२ हो। भरत्र हिल। মোহনবাগান পরবর্ত্তী ৩টে থেলায় ৩ পমেণ্ট পেয়েছে। লীগের খেলায় এখনও পর্যন্ত অপরাজেয় আছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবং ইষ্টার্ণ রেলওয়ে। গত বছরের রানাস-আপ বি এন আর দল ১১টা থেলায় ১২ পয়েণ্ট পেয়ে লীগের তালিকায় উপস্থিত ৫ম স্থানে আছে। তৃতীয় স্থানে আছে ই আই আর, ১০টা থেলায় ১৪ পয়েণ্ট এবং ৪র্থ স্থানে দর্জ টেলিগ্রাফ ১০টা থেলায় ১২ পয়েন্ট।

### প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা ( ১৭ই জুন প্র্যান্ত )

|             | থেলা | জয় | धु | হার | ** | বি | পয়েণ্ট |
|-------------|------|-----|----|-----|----|----|---------|
| ই্ষ্টবেঙ্গল | >8   | ٦   | æ  | ۰   | 20 | ર  | ২৩      |
| মোহনাবগান   | > ¢  | ۶   | 8  | ર   | ०১ | ١. | २२      |
| ই আই আর     | > 0  | 8   | 9  | •   | ৮  | 9  | >8      |



## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কামাদের পত্রিকার মাধ্যমে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল বঙ্গদাহিত্য ও বঙ্গদেশবাসীর সেবা করিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ। আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সকল শুভামুধ্যায়ী জানেন যে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিবিধ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমুরা একটি স্ফুচসম্পন্ন অভিজ্ঞাত মাসিক পত্রিকা প্রকাশের আদর্শকে যথাসাধ্য অক্ষা রাথিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং আর্থিক বিষয় বিবেচনা না করিয়া সাময়িক পত্র হিসাবে ইহার মূল্যকে যথাসম্ভব স্থলভ রাথিবারও চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিদিনই সকল প্রকারের ব্যয় এত অধিক মাত্রায় বর্ধিত হইতেছে যে কিঞ্চিং মূল্য বৃদ্ধি না করিলে ইহার আদর্শ ও উন্নত মান বঙ্গায় রাথায় অস্থবিধার স্বষ্টি হইতেছে। রচনা ও চিত্রের উৎকর্ষ যাহাতে ব্যাহত না হয়, তংপ্রতি মনোযোগী হইয়াই আমরা বর্তমান আয়াত সংখ্যা হইতে প্রতি কিপির মূল্য ও চাদার হার নিম্নলিখিতরূপে সামান্ত বর্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার জন্ত অবশ্র পত্রিকার সৌষ্ঠব ও কলেবরও বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র হইবে, তবে তালিকাভুক্ত গ্রাহকগণকে বিশেষ সংখ্যার জন্ত কোনও স্বতন্ত্র বর্ধিত মূল্য দিতে হইবে না। এই সামান্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্ত "ভারতবর্ধ"-র অন্থরাগী পাঠকবৃন্দের বিশেষ অস্থবিধা হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশাস।

## আবাঢ়, ১৩৬৯ সংখ্যা হইতে "ভারতবর্য"-র পরিবর্তিত মূল্য ও চাঁদার হার

| ভারতবর্ষের মধ্যে ( ভার                                                  | তীয় মূ্দ্রায় )          | পাকিস্তানে ( পাক মূদ্রায় )                                    |                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| প্রতি সাধারণ সংখ্যা<br>প্রতি সংখ্যা রেঃ ডাকে<br>বার্ষিক চাঁদা ( সডাক্ ) | 5'2@<br>5'9@              | বার্ষিক চাঁদা ( রেঃ খরচ সহ )<br>বান্মাদিক চাঁদা ( রেঃ খরচ সহ ) | ۶۵ <u>/</u><br>۵۰٬۴۰ |  |  |
| बांधानिक हाँका ( मछाक )                                                 | •                         | প্রতি সংখ্যা ( রেঃ ডাকে )                                      | \$'9@                |  |  |
|                                                                         | ভারতের বাহিরে (           | ভারতীয় মৃদ্রায় )                                             |                      |  |  |
| বাহি                                                                    | র্ষক চাঁদা ( রেঃ খরচ সহ ) | 28                                                             |                      |  |  |
| যাণ                                                                     | াসিক চাঁদা ( রেঃ খরচ সহ   | ( ) کې                                                         |                      |  |  |
| প্রতি                                                                   | ত সংখ্যা ( রেঃ খরচ সহ )   | 2,                                                             | ·                    |  |  |
|                                                                         |                           |                                                                | বিনীত                |  |  |
|                                                                         |                           | ক র্যাধা                                                       | RESISTANT            |  |  |

## সন্মাদক—প্রাফণান্তনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রীশেলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

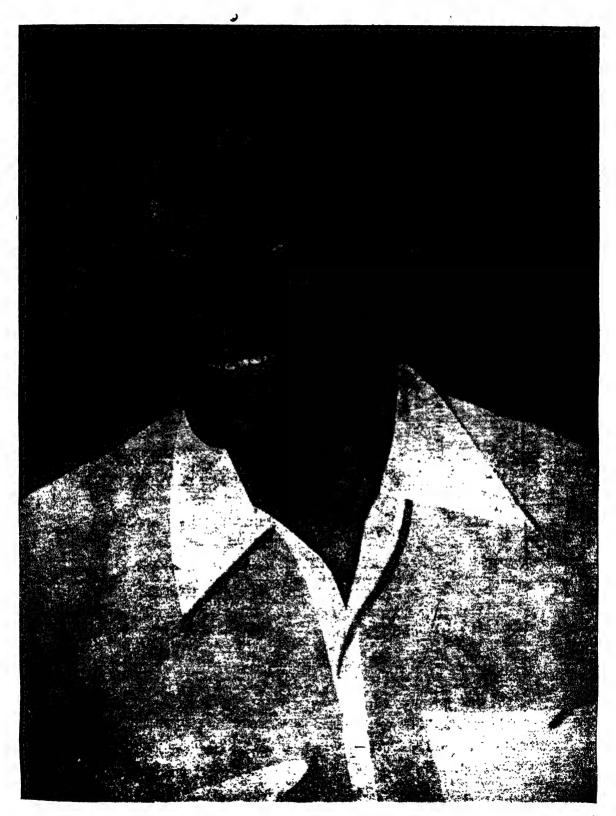

বিধানচন্দ্র রায়

# ॥ विषश छ्लुदत ॥

## জীবৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

মধ্য দিনেতে গেন ঘনাল আধার

ধরণীতে---

नगरीत है किन, उच्छन, उच्छन

জীবনের স্রোতে,

.. অতি আচন্ধিতে।

নিদাঘ বিশ্রাম রত জনতার মধ্যে—

দাবানল প্রায় দেই বারতা ভীষণ ছড়ায়ে পড়িল করি মাস্থ্যে দহন,

সে শোক-বহিতে।

স্তম্ভিত, বিশ্বিত থেন বজ্বাহত প্রায়

শ্রনিল সে বাণা সবে --

সভায়ে সংখনে--

বাংলার রূপকার, বঙ্গ-কর্ণার

ন্থ্য-সন্থী সেই সহান বিধান,

এ মহাদেশের সেই বৈজ-প্রধান,

অলজ্য বিধানে কার করেছে প্রয়াণ --

অমর সে লোকেতে।

শত বক চিবে উঠে হাহাকাব

আকাশে.

মিশে যায় বেদনায় ভারী সেই

বাতামে।

শত আথি ২তে জল

ঝরিল যে অবিরল,

শত মন ভেঙ্গে খায়

নীরবে নিভূতে।

আকাশের পানে চাহি

সেই শোক লগ্নে,

ব্যথাত্ব মন যবে ব্যাকুল অমুযোগে

বিধাতারে বলে ওঠে ক্ষিপ্ত অভিযোগে—

'হরিলে কেন গো তুমি

এ মহান রত্ত্বে,

হানি শেল বাঙ্গালীর বুকেতে।

কেন তারে দিলে না কো আরও সময়,

আরও বল, আরও খামু,

এ জীবন

আরও স্বাস্থ্যময়।

কেন আজি শেষ হল কম্মের মাঝেতে,

এ জীবন

মহাকশ্ময়।

জন্মের দিনটিতে

মৃত্যুরে আনিয়ে,

বাধিলে দোহারে কেন

একছন্দে স্থরে •

এ বিষয় তপুরে।

অন্তর মাঝে যেন ধ্রনিল উত্তর,

অল(ক্য

'পরিণত বয়সে, প্রয়োজন শেধেতে

করি কশ্ম আজীবন

মহাকশ্বার.

মহান স্বজন।

দেহ ছাডি পুরান, আদিয়াছে ফিরে পুন,

ঈশর বক্ষে।

শান্তি যদি দিতে চাও তাহারে,

জীবনের ওপারে।

অস্মাপ্ত কম্ম তার কর শেষ,

আরন্ধ কার্যের তার না রেখ

অবশেষ।

আত্মা তার হবে আনন্দময়,

তুঃথ থে

তার তরে নয়।

মহাশান্তি

পাবে পরপারে।'

শুনি এই বাক্য অন্তরে,

নমিলাম শ্রদ্ধাভরে

পরম পিতারে,

আমি বারে বারে---

সেই বিষণ্ণ ছপুরে।



# व्यावन - ४०७३

প্রথম গঞ

भक्षामञ्जस वर्षे

ছিতীয় সংখ্যা

# বুদ্ধদেব ও নারী

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে, নৃদ্ধদেব নারীদের আধ্যাত্মিক জীবন-বরণ, অথবা সজ্য-গঠনের পক্ষপাতী একেবারেই ছিলেন না; এবং সেইদিক থেকে, তিনি নরনারীর সমানাধিকার স্বীকার করেননি। বৃদ্ধদেবের বাণী-সংগ্রহ, স্কবিখ্যাত "অস্কুত্তর-নিকায়ে" ভিক্ষণী সজ্য-গঠনের যে ইতিহাস বিবৃত হয়েছে, তা' এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে আলোচ্য; কারণ, এই 'স্কুত্তে' (অস্কুত্তর-নিকায় ৪-২৭) নারীদের সম্বন্ধে ভগবান বৃদ্ধের ধারণা ও মতামতের আভাস পাওয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধদেব যখন কপিলাবস্ত নগরে, বোধিবৃক্ষো-

२७

ভানে, শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন মহাপ্রজাপতি গৌতমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন:—

"প্রভৃ! নারীদেরও সংসার পরিত্যাগপূর্বক সন্ধ্যাস গ্রহণে এবং ভগবান তথাগত নির্দিষ্ট ধর্মবরণে অফুমতি দান করা কর্তব্য।"

বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন:—

"যথেষ্ট হয়েছে, গৌতমি! এরূপ সন্ন্যাসগ্রহণে ও ধর্মবরণে কৃতসংকল্প হয়োনা।"

দৃঢ়দংকল্পা মহাপ্রজাপতি বারংবার তিনবার তাঁকে

२०५,

এই প্রার্থনা নিবেদন করলেন; কিন্তু তিনবারই ভগবান্ বৃদ্ধ সেই একই উত্তর দিলেন। পরিশেষে, গৌতমী হতাশ হয়ে, রোদন করতে করতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কিন্তু ভগবান্ বৃদ্ধ যথন বৈশালী নগরীতে অবস্থান করছিলেন, তৃথন মহাপ্রজাপতি গোতমী কেশ কর্তন করে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, বহু অন্তর্রপ ভিক্ষণী বেশধারিণী নারী সমভিব্যাহারে পদরজে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে' কতবিক্ষত অক্টে, ধ্লিধুসরিউ পদে, ভগবানের ত্বারদেশে উপবিষ্ট হয়ে রোদন করতে লাগলেন। বৃদ্ধদেবের প্রিয়তম শিশ্য আনন্দ এই দৃশ্য দর্শনে ব্যথিত হয়ে,' ভগবান্কে বল্লেনঃ—

"প্রভূ মহাপ্রজাপতি গৌতমী সন্নাদ-গ্রহণে অন্তমতি-প্রাপ্ত না হয়ে,' কতবিক্ষত অক্সে, ধুলির্দ্রিত পদে, রোক্তা-মানা হয়ে বারদেশে অপেক্ষা করছেন। ভগবন্! নারীদেরও সন্নাদিগ্রহণে ও তথাগতনির্দিষ্ট ধর্ম-বরণে অন্তমতি দান করা কর্তব্য।"

বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন :--

"যথেষ্ট হয়েছে, আনন্দ! নারীদের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও ধর্ম-বরণ বিষ্য়ে অভিলাষী হয়োনা।"

বারংবার তিনবার আনন্দ একই প্রার্থনা নিবেদন করলেন। কিন্তু তিনবারই ভগবান্ সেই একই উত্তর দান করলেন।

তথন দৃঢ়সংকল্ল আনন্দ বুদ্ধদেবকে স্পষ্টভাবে একটী প্রশ্ন করলেন :—

"প্রভু! যদি নারীরা সংসার পরিত্যাগপূর্বক সন্নাস-গ্রহণ ও তথাগত নির্দিষ্ট ধর্ম-বরণ করেন, তাহলে তারা কি সাধনমার্গের উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে' পরিশেষে মহর্মি বা বুদ্ধর লাভে সমর্থা হবেন শূ

ভগবান্ বুদ্ধ নিঃসংশয়ে তংক্ষণাং উত্তর দিলেন :—
"তারা নিশ্চয়ই সমর্থা হবেন।"

আনন্দ সোংসাহে পুনরায় শেষ প্রার্থনা নিবেদন করে' বল্লেন:--

"প্রভু! নারীরা যদি এরপে অহ'ব লাভে সমর্থা হন, তাহলে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বিষয় পুনরায় চিন্তা করুন—যিনি ভগবানের মাতৃষদা, ধাত্রী, পালিকা মাতা, যিনি ভগবানের মাতার মহা-প্রয়াণের পরে ভগবানকে স্তব্যদান করেছিলেন। নারীদেরও সন্নাস-গ্রহণে ও ধর্ম-বরণে অফুমতি দান করা কর্তব্য।"

এই সনির্বন্ধ প্রার্থনায়, পরিশেষে বুদ্ধদেব বল্লেন :--

"আনন্দ, যদি মহাপ্রজাপতি এই আটটী, মূলীভৃত নিয়ম পালনে স্বীকৃত হন, তাহলে তিনি সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করবেন।"

"প্রথমতঃ, একশত বংসরের দীক্ষিত ভিক্ষণী ও এক দিনের দীক্ষিত ভিক্কে শ্রদ্ধা ও প্রণতি নিবেদন করবেন, এবং তাঁর সন্মুথে আসন পরিত্যাগ করে' দণ্ডারমানা থাকবেন।"

"দ্বিতীয়তঃ, যেস্থলে কোন ভিক্ষু নেই, সেস্থলে কোনো ভিক্ষণী বধাবাদ করবেন না।"

"তৃতীয়তঃ, প্রতি মাসে ত্বার ভিক্ষণী ভিক্ষ্সজ্যের নিকট থেকে ধর্মাচারপালনাদি বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করবেন।"

"চতুর্থতঃ, বর্ধাবাদান্তে, ভিক্ষ্ণী ভিক্ষ্ ও ভিক্ষ্ণী উভয় দক্ষের দক্ষ্থেই স্বীয় দোষ স্বীকার ও মার্জনা-ভিক্ষা করবেন — যে দোষ কেহ দেখেছে, যে দোষের বিষয় কেহ শুনেছে, যে দোষের বিষয় কেহ দন্দেহমাত্রও করেছে।"

"পঞ্চমতঃ, গুরুতর দোষ করলে, ভিক্ষ ও ভিক্ষ্ণী উভয় সঙ্ঘের সন্মুথেই অর্থমাস-কাল প্রায়শ্চিতাদি করবেন।"

"ষষ্ঠতঃ তুই বর্ধা-ঋতু শিক্ষা-লাভ করে,' ভিক্ষ্ণী-সজ্মের উদ্ধতর বিভাগে প্রবেশের জন্ম ভিক্ষ্ ও ভিক্ষ্ণী উভয় সঙ্গ থেকেই অন্তুম্তি প্রার্থনা করবেন।"

"সপ্তমতঃ, ভিক্ষণী কোনদিনও ভিক্ষকে তিরস্কার বা নিন্দা করবেন না।"

"অপ্তমতঃ, ভিক্ষ্ণী ভিক্ষ্কে উপদেশ দান করতে পারবেন না; যদিও ভিক্ষ ভিক্ষ্ণীকে তা' দান করতে পারবেন।"

"এই সকল অষ্টবিধি প্রত্যেক ভিক্ষণীকেই সমগ্র জীবন পালন করতে হবে গভীরতম শ্রন্ধা,নিষ্ঠা ও একা গ্র**তার** সঙ্গে, কোনোদিনও এই সকল বিধি ভঙ্গ করা চলবে না।"

ভগবান্ বুদ্ধ এরূপ অষ্টবিধির উল্লেখ করে বল্লেন যে, যদি মহাপ্রজাপতি গোতমী এই সকল বিধি অব্খ- পরিপালা রূপে গ্রহণে স্বীক্ষতা হন, তাহলে তিনি সজ্যে প্রবেশের অধিকারও লাভ করবেন।

আনন্দের মূথে এই আনন্দ-বার্তা প্রবরে, গৌতমী তংক্ষণাং সাগ্রহে এই অপ্তবিধি পালনে সম্মতি-দান করলেন একটি স্থন্দর উপমার সাহায্যে:—

"যেমন কোনো বেশ ভ্যাবিলাসী তরুণ বা তরুণী মস্তকপ্রক্ষালন পূর্বক, পদ্ম-মাল্য যৃথিকা-মাল্য বা স্থান্দি পুষ্পমাল্য, সাগ্রহে হস্তে গ্রহণ করে,' মস্তকে স্থাপন করেন,
তেমনি আমিও •এই মূলীভৃত অন্তবিধি সাগ্রহে গ্রহণ
করলাম, এবং তা' জীবনে কোনোদিনও ভঙ্গ করবনা।"

আননদ ভগবান বৃদ্ধকে এই সংবাদ দিলে, তিনি পুনরায় আশংসা প্রকাশ করে' বয়েনেঃ—

"আনন্দ, খদি নারীদের এই ভাবে সন্ন্যাসগ্রহণ ও তথাগত-নির্দিষ্ট ম-বরণে অধিকার দান করা না হত, তাহলে এই আধ্যাগ্রিক-জীবন (সহ্ম) দীর্ঘকালবাপী হত, তাহ'লে এই সদ্ধর্ম নিশ্চয়ই একহাজার বংসরকাল স্থানী হ'ত। কিন্তু যেহেতৃ নারীদের সেই অধিকার দান করা হয়েছে, সেহেতৃ এই আধ্যাগ্রিক-জীবন বা সহ্ম দীর্ঘকালবাপী হবেনা, সেহেতৃ এই সদ্ধর্ম মাত্র পাচশত বংসর কাল স্থানী হবে।

"আনন্দ, যেমন,যে সম্প্রদায়ে নারীদের সংখ্যাই অধিক, কিন্তু পুক্ষের সংখ্যা অল্ল, সেই সম্প্রদার সহজেই চৌর্য-তদ্ধরাদি কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তেমনি ধর্মের যে কোনো অন্তশাসনাম্বসারেই নারীদের সন্ন্রাস-গ্রহণে অন্তমতি-দান করা ছোক না কেন, সেই আধ্যাত্মিক-জীবন (সঙ্ঘ) দীর্ঘকালব্যাপী হবেনা।

"আনন্দ, যেমন স্থপক-ধান্তক্ষেত্রে শস্ত্র রোগের প্রাতৃভাব হলে, সেই ক্ষেত্র দীর্ঘকালব্যাপী হয়না, তেমনি ধর্মের যে কোনো অফুশাসনাফুসারেই নারীদের সম্নাস-গ্রহণে অফুমতি-দান করা হোক না কেন, সেই আধ্যাত্মিক জীবন (সহ্য) দীর্ঘকালব্যাপী হবে না।

"আনন্দ, যেমন স্থপক ইক্ষেত্রে শস্ত-রোগের প্রাহ্ভাব হলে, দেই ক্ষেত্র দীর্ঘকালব্যাপী হয় না, তেমনি ধর্মের যে কোনো অফ্শাসনাফ্সারেই নারীদের সন্ন্যাস-গ্রহণে অন্তমতি-দান করা হোক না কেন, সেই আধ্যান্মিক-জীবন (সঙ্ঘ) দীর্ঘকালব্যাপী হবে না। "আনন্দ, যেমন ভবিশ্বং চিন্তা করে', স্বৃহং জলাধারে বাধ দেওয়া হয়, যাতে জল নিঃস্ত হয়ে যেতে না পারে, তেমনি, ভবিশ্বং চিন্তা করে', আমিও ভিক্ষণীদের জন্ম এই অট-বিধির বিধান দান করলাম—যা' তারা জীবনে লঙ্মন করবেন না।"

বৌদ্ধ-ভিক্ষণী-সঙ্গ-গঠনের এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর-অর্থ-তোতক ইতিহাস-পাঠে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, বদ্ধদেব ভিক্ষণীসভয় গঠনের বিরোধী ছিলেন। তিনি যে সভাই বিলোধী ছিলেন, তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর এই সনিচ্ছার কারণ নারীদের প্রতি অশ্রন্ধা, বা তাঁদের শক্তিতে অবিশ্বাস একেবারেই নয়।—এই একই 'স্তত্তে' নারীদের সঙ্ঘপ্রবেশ বিষয়ে বারংবার অনিচ্ছা-প্রকাশ করলেও, স্পষ্টতমভাবে বলেছেন যে, নাবীদের অহত্বা মহামৃক্তি-নিবাণ-লাভের শক্তি বিষয়ে তার কোনোরপ সন্দেহ নেই। তিনি নিশ্চয় বিপাস করেন ও স্থির জানেন যে, নারীরা স্থেন মার্গের বিভিন্ন সোপান যুগায়থ অতিক্রম করে. উচ্চ থেকে উচ্চতর সোধানে উপনীতা হয়ে', পরিশেষে নির্বাণ বা অহর্বলাভে ধলা হতে পারেন। এই উক্তির পরে, তিনি যে নারীদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধাহীন সহা-মুভতিহীন বা অবিচারী ছিলেন, তা' কোনোমতেই বলা যায় না। জ্ঞান, সাধনা, তপ্তা ও থোকে যে নরনারীর জন্মগত সমান শক্তি ও সমান অধিকার—সামাবাদী ভগবান বুদ্ধ তা' মৃহ্র্মাত্রও অস্বীকার করেননি। বুদ্ধদেবের নিকট মন্ত্র্যমাত্রেই ছিল সমান-জাতি-ধর্ম-বর্গ-নর-নারী-উচ্চ-নীচ-ধনি-দরিদ্র-পণ্ডিত-মূর্থ-নির্বিশেষে সকলেই নিকট সেই একই 'মাতুষ' —একই শক্তির সমন্বয়ে বলীয়ান, একই মুক্তির মহিমায় মহীয়ান। তাঁর ধর্ম ছিল সেজগু-আত্ম-গরিমার, আত্ম-বিশ্বাদের, আত্ম-প্রচেষ্টার ধর্ম।—ভারত-দর্শন-সার শ্রীমদ ভাগবদগীতা-একদিন আমাদের মানব-মহিমার মহতী আশার বাণী ভনিয়ে দগৌরবে ঘোষণা করেছিলেন:---

"উদ্ধরেদায়নায়ানং নায়ানমবসাদয়েং।
আবৈর হায়নো বর্রাবৈরব রিপুরায়নঃ॥"
(গীতা ৬-৫)

অর্থাৎ, আপনিই আপনার উদ্ধার-সাধন কর; আত্মাকে

জ্বদাদগ্রস্ত করোনা। কারণ, একমাত্র আত্মাই আত্মার বন্ধু, একমাত্র আত্মাই আত্মার শক্র।

্তগবান্ বৃদ্ধ ও প্রায় একই সময়ে আমাদের দেই একই বিপুল বিশ্বাসের বাণী শুনিয়ে বলেছেন :—

"অত্তা'হি°অন্তনো নাথ কো হি নাথ পরো সিয়া। অত্তনাহব স্থদন্তেন নাথং লভতি ছল্লভং।"

( ধম্মপদ ১২-৪ )।

জার্থাং, আত্মাই আত্মার নাথ বা পরম প্রভূ, স্থিতি, আশ্রয়। ত্তার নাথ তার আর কোথায় পু আত্মা স্থান্থত হলে, তুর্লভ, পরম প্রভূ, স্থিতি আশ্রয় বা নির্বাণ লাভ হয়।

এরপে, আত্মার অনন্ত শক্তি, অপার মহিমার বিধাসী বৃদ্ধদেব আত্মার দিক্ থেকে নরনারীর মধ্যে কোনোরূপ ভেদ করেননি।

কিন্তু আত্মার দিক ব্যতীত্ত সংসারে আরেকটী দিক আছে, তা'হল বাহিরের সমাজের দিক্, জৈব প্রকৃতির **मिक् ।**— एनर 9 बाजा निराष्ट्रे भः माती जीव, এরপ জीव নিয়েই সমাজ। -- गাঁরা নবধর্ম-প্রবর্তক, যাঁরা ঘনান্ধকারের মধ্যে মানবসমাজকে নতন আলোকের সন্ধান দান করেছেন ---তারা অবভা সভাবতঃই দামাজিক বহু নিয়মই সেচ্ছায় ভঙ্গ করেন সমাজেরই কল্যাণের জন্ম। কিন্তু তা সত্তেও, শামাজিক যে নিয়ম মূলীভূত জৈব নিয়ম, কেবলমাত্র শংস্থারমূলক বা আচারবিচারগত নিয়ম নয়—দে নিয়ম ভঙ্গ করতে হলে, সেরপ অনায়াসে করা চলে না, তার জন্য প্রয়োজন স্থগভীর চিন্তা ও দুরদর্শিতা। যেমন, নারীদের **শिका मामाजिक फिक् ध्यरक व्यक्रलश्र** धात्रभाग्न, नाती-· ( दे ग्रहिक्षदाई भिकामीका-शैन ভাবে আবদ্ধ করে' রাথার যে নিয়ম ছিল, তা' কেবলমাত্র সংস্থারমূলক নারী-দের যাগযজ্ঞাদি অনধিকার বিষয়ে যে নিয়ম ছিল, তা' কেবলমাত্র আচারবিচারমূলক; কিন্তু নরনারীর অবাধ মিলনে সমাজে থে অনাচার-কদাচারের পারে, তারই আশস্কায় এরূপ মিলনের বিরুদ্ধে সামাজিক নিয়ম জৈব প্রকৃতিগত নিয়ম—সংস্থারমূলকও আচারবিচারমূলক ও নয়। সেজন্ম, অন্যান্য भृलक '७ बाहातविहातभृलक निवय (यक्तप बनावास লজ্যন করা যায়, জৈবপ্রকৃতিমূলক নিয়ম সেরূপ নিশ্চয়ই নয়।

ভগবান্ বৃদ্ধ ছিলেন কেবল আত্মবিশ্বত, উচ্চতমলোক-বিহারী, বাস্তবজ্ঞানশৃত্য ঋষি নয়—দেই দঙ্গে তিনি ছিলেন মানবের প্রাতাহিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টতম সম্পর্কে আবদ্ধ। তাঁর দর্শন ছিল মৃষ্টিমেয়, প্রজ্ঞাসম্পন্ধ, জ্ঞানীগুণীর জন্তই নয় কেবল—আপামর জনসাধারণ প্রত্যেকেরই জন্ত। সেজ্লত, তিনি জনসাধারণের ইচ্ছা প্রবৃত্তি শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে ছিলেন যথেষ্ট অভিজ্ঞ, তাঁদের দোষক্রাটী, দৈত্যত্বলতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সহাক্ত ভিলিল। সেজ্লতই বাস্তব-দশী ভগবান্, নরনারীর একই সঙ্গের প্রবেশাধিকার শুভ্-ফলপ্রস্থাবলে গ্রহণ করতে পারতেন না।

এন্ধলে,তিনটা প্রশ্নের উদয় হতে পারে।

প্রথমতং, জৈব প্রকৃতির নিয়মান্থ্যারে নরনারীর সংস্পর্শ থেকে সাধারণ জীবনে ও স্মাজে যে অনাচার-কদাচার, মানি-মালিঅ, অধর্য-পাপের স্পৃষ্টি হয়, তা' জৈব-প্রকৃতির পরিধির বহিন্ত্ ত আধ্যাত্মিক জীবনে ও ধর্মসঙ্গেও কেন বিজ্ঞান থাকবে ? কারণ সাধনবলে, তপ্স্যা প্রভাবে, জৈবপ্রকৃতিকে বশীভ্ত করাই ত ধর্মের প্রধান কার্য।

এর উত্তর হল এই যে, ধর্মের লক্ষা নিশ্চরই তাই— আত্মা দারা দেহকে, সাধনা দারা কামনাকে, অমৃত্র দারা মৃত্যুকে জয় করাই ত ধর্মের একমাত্র সার। কিন্তু তা হল লক্ষ্যে উপনীত বিজয়ী, অহ তদেরই প্রাপ্য সম্পদ্। অপর-পকে; গাঁরা সজ্যে প্রবেশ করেছেন মুমুক্টরূপে, সদক্ষোচে, কম্পিতচিত্তে অতি তুর্গম দাধনমার্গে প্রথম পদক্ষেপ্ট মাত্র করেছেন, তাঁদের পক্ষে দাবধানতা অব-লম্বনের প্রয়োজন বহুদিন পদে পদেই স্থালনের ভয়ও তাদের স্বাভাবিক। তাদেরই জন্ম ত কেবল "কামিনী-কাঞ্চন" পরিহারের স্থকঠোর নিয়ম সর্বদেশে, সর্বকালে। নতুবা, যাারা সাধনসিদ্ধ, জীবনাক্ত পুরুষ, তাঁদের জন্ম ত কোন আশন্ধা, কোনো সাবধানতা, কোনো বিধি-বিধানের প্রশ্নই উঠে না। তাঁদের নিকট, "কামিনী"ই বা কে, আর "কাঞ্চনই" বা কোথায় ৭ - তারা প্রত্যেকেই গীতায় বর্ণিত "বিজিতেন্দ্রিঃ" "গুণাতীত" "যোগী", -- "সমলোষ্ট্রামকাঞ্চনঃ" —মুৎপিণ্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমদশী (গীতা, ৬-৮; ১৪-২৪)। কিন্তু প্রথমশিক্ষার্থীকে নিশ্চরই প্রারম্ভে কামিনী-কাঞ্চন প্রমুখ সমস্ত প্রলোভন স্থাত্তে পরিহার করেই চলতে হবে--নতুবা তার সিদ্ধি ও মুক্তি অসম্ভব।

আধুনিক যুগের ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামক্রফপরমহংদদেবও দেজতা নবীন ধর্মশিক্ষাথীদের জন্য বারংবার "কামিনী-কাঞ্চন" পরিহারের বিধান দান করেছিলেন। তাঁর অনবত্য উপমার সাহায্যে তিনি বলেছেনঃ—

"সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান হতে হয়। তথন মেয়েমান্থ হতে অনেক অন্তরে থাকতে হয়। এমন কি, ভক্তিমতী হলেও বেশী কাছে যেতে নাই। ছাদে উঠবার সময় হেলতে ত্লতে নাই। হেললে ত্ললে পড়বার খুব সম্থাবনা। যারা ত্বল, তাদের ধরে ধরে উঠতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। ভগবানকে দর্শনের পর বেশী ভয় নাই; অনেকটা নিভায়। ছাদে একবার উঠতে পায়ে হয়। উঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। সিঁড়িতে কিন্তুনাচা যায়না।" (শ্রীরামক্রফং কথামৃত, ২য় ভাগ)।

এই যে "সিঁড়ি" ও "ছাদের" পার্থকা, তা' হল আবানি বিক সাধনারই মূল কগাঃ প্রথম দিকে সাবধানতা অবলমন, পরিশেষে সমৃদৃষ্টি। ভগবান্ বৃদ্ধ এই মূলী হৃত নীতি ঘন্নারেই নারীদের সজে প্রবেশাধিকার দানে পরামুথ ছিলেন, অন্য কোনো কারণেই নয়। তিনি জানতেন যে, ভিক্ষণী সজ্ম নামতঃ স্বতম্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার অনগ্রসরা নারীদের সর্বদাই ভিক্ষ্ সজের সাহায়া প্রার্থনা করতে হবে; এবং এই ভাবে ভিক্ষাধনার সাক্ষাং সংস্পর্শ অনিবার্য হয়ে গড়বে। প্রথম সাধনাবলম্বী ব্রক্ষারী ও ব্রক্ষচারিণীদের তা' শুভফলপ্রস্ম হবে কিনা -সেইটীই ছিল তার চিন্তা ও আশক্ষার বিষয়।

দিতীয় প্রশ্ন হতে পারে এই যে, বৃদ্ধদেব বিশেষ করে' নারীদেরই সন্নাস গ্রহণে ও স্বপ্রচারিত ধর্ম-বরণে বাধা দান করেছিলেন কেন ?

এর উত্তরও হল এই যে, জৈব প্রক্লতির বিধান এরপ সহজেই উপেক্ষণীয় নয়। এই সাবজনীন নিয়সালসারে, নারী মাতৃজাতি, সন্থানের স্রম্বী। সেজল অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র বাদ দিলে সাধারণ ক্ষেত্রে, পুরুষের অপেক্ষা নারীর পক্ষেই সংসার পরিত্যাগ ও সন্নাস-গ্রহণ অধিকতর কঠিন। অতএব, উৎসাহের প্রথম প্রাবল্যে সজ্যে প্রবেশ করলেও, সকল নারীই শেষ পর্যন্ত এই আত্মসংঘম-ব্রত রক্ষা করতে সমর্থা হবেন, কিনা; তাঁদের জৈবিক-জননীয়কে আধ্যাত্মিক জননীত্বে উন্নীত করতে অন্ত্র্পাণিত হবেন, কিনা-এই চিন্তাই দূরদশী বৃদ্ধদেবকে ব্যাকুল করে' তুলেছিল। নতুবা, তিনি যে নারীদের আধ্যাত্মিক আকাঞ্ছা ও শক্তিতে অবিশ্বাসী ছিলেন না—এ কথা পুর্বেই বলা হয়েছে।

ততীয় প্রশ্ন হতে পারে যে বৃদ্ধদেব ভিক্ষণীদের অস্তান্ত-

শাসনের মাধ্যমে, নরনারীর সমানাধিকার অস্থীকার করে?, নারীদের প্রয়াধীন করে গিয়েছিলে কেন ?

এরও কারণ হল, ভগবান বৃদ্ধের বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গী যা' বস্তুগতা সতা তাকে বিনা ধিধার স্বীকার করে নেবার সংসাহস। সেই যুগে, প্রকৃতি ও সমাজের সমস্ত দাবী ও বিধি নিভরে উপেক্ষা করে, অস্থুপুরের ঘনান্ধকার ভেদ করে, নারীরা যথন উন্মুক্ত রাজপথে এসে প্রথম দাড়ালেন তথন সেই প্রথম আলোকপ্থাভিলাসিনীদের নিশ্চরই প্রয়োজন ছিল পূর্বগামী ভিশ্বদের অক্ষ্ঠ সাহাযা ও সহাত্তভৃতির। যে মোক্ষের পথকে উপনিষদ সভবে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন:—

"ক্ষুরতা ধার। নিশিত। ত্রতারা তুর্গং প্রস্তুৎ ক্**বয়োঁ।** বদস্তি"— ( কুঠোপনিষদ ৩-১৪ )।

শাণিত ক্রের তার তরতিক্রমণীর সেই অতি ত্র্গম পথে যাত্রারন্থ সময়ে, নিশ্চরই তাদের প্রয়োজন ছিল পূর্ব যাত্রিগণের অমৃলা উপদেশের। অবভা, পরে কেবল আন্তুর্গানিক নিরমে পরিণত হলেও এবং কোনোকোনোকেত্রে অবিচারম্লক হয়ে পড়লেও, সামানৈত্রীর মূর্ত প্রতীক, পরমক্রকণামর ভগবান্ বদ্ধ যে উদ্দেশান্ত প্রাণিত হয়ে, প্রারম্ভে এই অন্তবিধি প্রবৃতিত করেছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপেই সাধুছিল, নিঃসন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে, প্রধান কথা এই যে,ভগবান বৃদ্ধ নারীদের আধ্যান্মিক জীবন-যাপনের বিরোধী ছিলেন না, সজ্যে প্রবেশের বিরোধীই মাত্র ছিলেন: আধাাত্মিক জীবন-যাপন এবং আন্তুষ্ঠানিক ভাবে সজে প্রবেশ-সমার্থক নয়। দিতীয়টী বাতীতও প্রথমটা সম্পূর্ণ সম্ব। সেজ্যু বৃদ্ধদেব নারীদের আধ্যাত্মিক সাধনার অধিকার দান করেননি-এ' কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তার প্রাণপ্রিয় স**হ্য যেন** কলকের সামালতম কালিমাতেও মলিন নাহয় এই ছিল তার মন্ত্রের মাকৃতি। তার মাশহা যে সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না,বৌদ্ধর্মের পরবতী শোচনীয় অবস্থাই তার সাক্ষ্য দেবে। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম যে বদ্ধদেবের ভবিয়াদবাণী অমু-সারে একসহস্র বংসরের প্রেই অনাচার-কদাচার তেওঁ হয়ে. বতুলাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেজ্জা, কেবল ভিক্ষণী-সঙ্ঘকেই দায়ী করা নিশ্চয়ই অক্যায় হবে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও, বৌদ্ধ-ধর্মের এই মরণোনাথ যুগে, সক্ষাদ্রন্তী ঋষি বুদ্ধদেবের অন্ত-নিহিত আশকার একটি ভয়াবহ মূর্ত চিত্র দেখে আমরা তার স্তদরদর্শিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারি না। একমাত্র এই অতি স্বাভাবিক আশন্ধার জন্মই তিনি নারী-দের সম্বন্ধে যে সকল বিধি-বিধান দান করেছিলেন, তা'. নারীদের পক্ষে অমর্যাদাকর বলে' গ্রহণ করলে, কেবল তাঁরই অমর্যাদা করা হবে মাত্র স্পতার মর্যাদা করা হবে না।

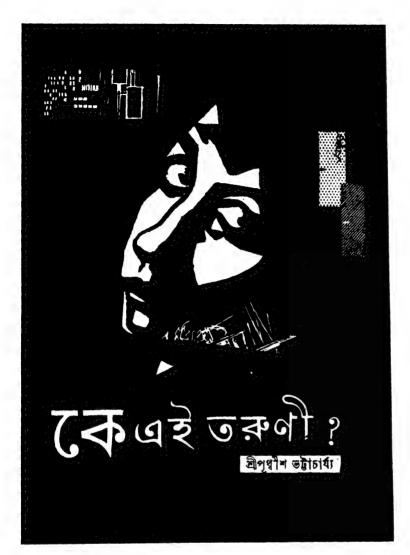

তানেকের অনেকরকম বদ অভ্যাস আছে। সভারও ছিল, কিন্তু সেটা একটু অস্বাভাবিক ধরণের। থবরের কাগজ বা মাদিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনে যে সব স্বীলোকের ছবি থাকে তাদের মুথে কলমের রেথায় গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে দেওয়া ওর অভ্যাস। অবশ্য দর্কদাই যে দেয় এমন নয়, তবে বিশেষভাবে যথন সে কিছু ভাবে, বা তার নিজের লেথার চিন্তা করে তথন অমনি আনমনে গোঁফ দাড়ি লাগানটা তার একটা বদ অভ্যাস— কোন কোন কোন কোত্র গোঁফহীন পুরুষের ছবিকেও সে থাতির করে না।

কলমে সতার গোঁফদাড়ি-প্রীতি থাকুলেও বাক্তিগত

ভাবে আদৌ নেই। দে সকালে উঠে চা' থাবার পূর্কেই নিত্য নিয়মিত মুখথানাকে পরিষার ভাবে কামিয়ে চকচকে করে ভোলে। তার পরে বাইরে যার—

এই সামাগ্য বদ অভ্যাসটা যে এতবড় একটা ব্যাপার ঘটাবে তা কে জানতো ?

একথানা উপত্যাস জলদি শেষ
করতে হবে বলে সে এই অসময়ে
মুসোরী চলে এসেছে। এথানে এথন
মরস্তমের শেষ, হোটেলে লোকজন
বিশেষ নেই। শীত পড়ে এসেছে,
হাওয়াবদলের যাত্রীরা চলে গেছেন।
বিরাট হোটেলে লোকসংখ্যা কম,—
কয়েকদিন হল কয়েকজন মহিলা হঠাং
এসেছেন, দিল্লী ও এলাহাবাদ থেকে।
পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এই
হোটেলটার পুবের দিকে একটা চওড়া
বারান্দা আছে,'—সকালে বিকালে
সেখানে বসলে দেখা যায় পাহাড়ের
উপর পাহাড চলেগেছে—"স্থির তরক্ষ-

ময় স্থিতার রব্বালয়"। দেখানে বদে বদে দতা হিমালয়ের দোলয়া পান করে, আর ভাবে, কথন লেখেও। মহিলাদের কয়েকজনের দঙ্গে তার পরিচয়ও' হ'য়েছে,——হ'জন সরকারী চাকুরে, স্থনীতি কর ও স্থলতা বস্থ-- আর তিনজন ছাত্রী বি-এ, এম-এ পড়ে। লতিকা, বীথিকা আর নমিতা, ওরা এদেছে এলাহাবাদ থেকে। স্থনীতি ও স্থলতার বয়স্প্রায় তিরিশ, স্থলতার সিঁথিতে সিঁত্র আছে, ছাত্রীদের মধ্যে নমিতারও শাঁখা সিঁত্র আছে, বাকী সকলেই কুমারী।

বিরাট হিমালর আর বিস্তীর্ণ পুরীর সমৃদ্রের একটা ভয়াবহ প্রভাব আছে মান্তবের মনের উপর—এথানে এই বিরাট বৈচিত্রোর মাঝে এসে বিগত-যৌবন যৌবনকে ফিরে পায়, মন বালকস্থলত চাপলা ও প্রগলততায় লচ্ছা বোধ করে না। সতার বয়স পয়রিশ হলেও তার মনের থোলস্ খুলে পড়েছিল— তাই আলাপ সকলের সঙ্গেই তার হ'য়েছে, বিশেষতঃ বিদেশে সবাই বাঙ্গালী। কিন্তু সত্য কাজের ক্তি করে নি, তার লেখা চলছিল ঠিক ঠিকই—

বারান্দার মাদিক পত্রিকাটা তুল করে কেলে রেথে এদে ঘরে বদে লিথছিল, এমন সময় হোটেলের চাকরটা বইথানা কেরং দিয়ে গেল। লিথবার ভাব ধারাটা হঠাং ভঙ্গ হ'য়ে গেছে, কলম রেথে দে বইটার পাতা উন্টাতে উন্টাতে ভাবছিল। হঠাং একটা পাতায় তার দৃষ্টি মাটকে গেল—

একটি পুরুষের ছবিতে কে যেন কানে ইয়ারিং, নাকে নাকছাবি, নোলক, মাণার থোঁপা এঁকে দিয়েছে। তার বিপরীত পৃষ্ঠারই সত্য অবশু কোনও নারী প্রতিক্তির মৃথে গোঁফ দাড়ি এঁকে দিয়েছিল। সত্য বৃষ্ণলে, ওদের মধ্যে কে যেন জবাব দিয়েছে' তার বদ অভ্যাদের। দে মনে মনে হেসে, চাকরকে ভাকলো—

চাকর আসতেই বইটা দেখিয়ে বললে—-কে দিয়েছিল এটা তোমাকে ?

— - আজে বইটা বাইরে পড়ে ছিল, আপনার বই দিয়ে গেলাম—

চাকরকে জের। করে এর বেশী সে আর জানতে পারেনি। কিন্তু কে ?

স্থলতা একটু স্থলকায় গন্ধীর প্রক্নতির, তার পক্ষে এটা সম্বন্য। স্থনীতি স্ববশ্য দেখতে স্থলরী, তরুণী, তন্ধী তার চেহারা, বেশ স্মার্ট, কথায় জব্দ করা কঠিন, তথাপি তার মধ্যে যে শালীনতা বোধ রয়েছে' তাতে তাকে ও সন্দেহ করা চলে না। বাকী ছাত্রী তিনটির মধ্যে নমিতা স্থলরী হলেও স্থতান্ত লাজুক, কথাবার্তা বলতে ঘেমে ওঠে, তার পক্ষেও সম্ভব ন্য়। লতিকা স্থার বীথিকা নেহাং ছেলেমামুধ, তাদের পক্ষে তার মত একজন বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে পরিহাস করাও খুব স্বাভাবিক নয়।

সত্য ভাবছিল, কিন্তু যুক্তি দ্বারা সে কিছু বুঝতে <sup>পারে</sup>নি, তবে মনে মনে আশা করছিল যদি স্থনীতি হয় তবে সে খুশী হবে।

সতাও বিয়ে করেনি বা তার বিয়ে হয়নি এখনও,—
হিমালয়ের প্রশান্ত বুকে রোমান্সের জন্ম তার মনটা একটু
চঞ্চল হয়ে উঠবে এটা আর আশ্চর্যা কি ? সতা পত্রিকার
বিজ্ঞাপনের পাতা আবার ওল্টাতে লাগল। পুরুষের ছবিগুলিতে নির্বিচার নাকছাবি ইয়ারিং, নথ, নোলক, থোঁপা
দেওয়া হ'য়েছে। সতা মনে মনে একট্ আনন্দের সঙ্গেই
হাসলো—

বিকালের চঃ'র আসরটা বাইরের বারা-লায়ই বসত।
সতা আজ একট্ আগে আগেই গিয়ে বসল বারা-লায়,—
দূরের পর্নতশ্রেণীর পাদদেশের শামলতা ছড়িয়ে গেছে আজ
তার মনে। একে একে ওরাও সকলে এসে বসলেন—
চাও এল—

স্থাতিই প্রশ্ন করল প্রথম—সত্যবাব্ কি ভাবছেন ? বিয়োগাস্তই হবে না—মিলনাস্তই হবে তাইত ?

সত্য বলল,—তা ঠিক নয়, তবে—

—তবে আর কি ? লেখার ভাবনা ছাড়া **আর কোন** ভাবনা মাথায় এসেছে কি ?

এসেছে-

বীথিকা বললে,—কি ?

—ভাবছি, ষদি সব মেয়ের গোঁফ দাড়ি হত, **আর** যদি পুরুষের। থোপা বাঁধতো, নাকে নোলক, নাকছাবি পরত' তবে কি হত ?

সতা তাড়াতাড়ি ওদের মৃথগুলি ভাল করে দেখে নিল, কারও মৃথে কিছু ভাববৈলক্ষণা ঘটেছে কিনা?

স্থলতা হঠাং গছীর হয়ে গেল, যেন এ আলোচনাটা শালীনতায় বাধে।

নমিতা ব'ললে,—এই গুক্তর সমস্তা নিয়ে এত ভেবে পড়লে ত লেখা **বন্ধ** হয়ে যাবে—

স্থনীতি ঠাট্টা ক'রল-—ভাবনা এদে গেলে উনি কি করতে পারেন ? ভাবতেই হবে—

বীথিকা বলল,—তা ত বটে! ভাবনা কথন কিভাবে আসে— ্ সত্য তীক্ষভাবে স্থনীতির দিকে থানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে,—ভাবনাটা কি হঠাং আসে ?

—তাইও আমে। নইলে আপনার উপত্যাদের চরিত্র-প্রালি নিয়ে যে ভাবনা—তাকি আমরা ভাবতে বলি --ভাবাটা আপনার রোগ তাই ভাবেন -

লতিকা চট্ করে বললে, - ওই রোগ আছে বলেই আপনি লেথক, আর আমাদের নেই বলেই আমরা পাঠক---

স্থনীতি বললে—আমাদেরও রোগ আছে বই কি। ধরুন, ল' এর সঙ্গে ম' এর বিয়েটা কেন লেখক দিলেন না, এ নিয়ে আমাদের যত তুর্ভাবনা—

সকলে হেসে উঠল। স্থনীতিও হাসলো।

স্থলতা হঠাং বললে, স্থনীতি কি সব ছেলেমাত্রী আলোচনা হচ্ছে ?

—ভাথে। স্থলতাদি, বেড়াতে এসে এই হিমালয়ের বৃক্তেও যদিন। একট ছেলেমান্নথী করি তবে কথন করব—দিল্লীর আফিসে প্রেথানে ত ফাইল আর ফাইল—

নমিতা বললে,—বাড়ীতে গেলে ত পরীক্ষার ভাবনা ভাবতেই বুড়িয়ে যেতে হয়—

সত্য বললে---থাক্ তবে সব ত্তাবনা, নতুন কিছু স্মামরা ভাবি---

বীথিকা বললে,— সেই ভাল, আচ্ছা সত্যবাবু আপনার বিষ্ণের বয়স ত প্রায় পেরিয়ে গেল, তা বিষ্ণে করেন নি কেন ?

স্থনীতি বললে—এও ত আর একটা ত্র্রাবনা,—বিয়ে করেন নি, না হয়নি, না কল্পনা জগতে করেছেন—

লতিকা টিপ্পনী করলো, না বিয়ে করেও হয়ত করেন নি এমন ও ২ 'তে পারে -

স্থলতা বললে, --সবই হ'তে পারে, কিন্তু হয়নি এইটেই বাস্তব ঘটনা---

সত্য বললে,—এইটেই অত্যন্ত বাস্তব সতা। কেন হল না, কেন হয়নি তা নেহাং বিধিলিপি।

স্নীতি বললে,—তা ছাড়া কি? প্রজাপতির নির্বন্ধ নইলে বিয়ে ত হয় না।

সকলেই হেদে উঠলো। স্থল্ডা বললে,—ষাদের বিয়ে

করার সাহস নেই তারাই বিয়ে করে না। এমনি আড্ডা চলল।

বিকেলে বৈকালিক ভ্রমণ প্রভৃতি শেষ করে এসে সত্য রাত্রের লেখা ঠিকই লিখল। কিন্তু শোবার সময় সে বিশ্লেখণ করল মনে মনে,—কার পক্ষে এইটিসস্থব ? স্থনীতি কেন তার ভাবনা নিয়ে মাখা ঘামায় ? বীথিকা কেন তার বিয়ের প্রশ্ন করলে ? স্থলতাই ব। এত গন্তীর কেন ? সত্য মনে মনে বিচার করে -কিন্তু কে তা,ঠিক করতে, পারে না। তবে স্থনীতিকে বেশী করেই সন্দেহ হয় তার।

পরদিন' ঘুম থেকে উঠতে সতার একট দেরী হয়ে গেল—

ঘরে চা দিতে এসে চাকর একটা সুনো ফুলের তোড়া টেবিলের উপর রাখল। সত্য অবাক হ'য়ে বল্লে—কে দিয়েছে এ ফুলের তোড়া ?

— কেউ দেয়নি, বাইরে দরজার সামনে পড়েছিল তাই তুলে নিয়ে এলাম।

—এম্নিই পড়েছিল ?

-–ই্যা, চৌকাঠের উপর, তাই নিয়ে এলাম-—

সত্য চা থেতে থেতে ফুলের তোড়াটা নেড়ে-চেড়ে দেখছিল, হঠাং টুপ করে তার ভিতর থেকে চার ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো পড়লো—ছোট একটু লেটার পেপারের কাগজে লেখা। মেঁয়েলি ছাঁদের স্থন্দর অক্ষর-গুলি, সুম্পষ্ট --তাতে লেখা—

মেয়েদের মৃথে থদি সত্যিই দাড়ি গন্ধায় তবে সেটা কি
পুক্ষের পক্ষে থব সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হবে ? আর
পুক্ষেরা যদি থোঁপা কেঁছেনাকে নোলক আর নথ পরে,
তবে সেটাই কি মেয়েদের পক্ষে থ্ব আনন্দের হবে ?
আমার মনে হয়, যে যেমন আছে তেমনি থাকাই ভাল।
বহুদিন থেকে আপনার লেখা পড়ছি, মনে মনে সাধুবাদও
দিয়েছি—তবে এ কথা কল্পনা করিনি যে মেয়েদের মৃথে
দাড়ির স্বপ্ন আপনি দেখতে পারেন। ভবিশ্বতে দাড়ি
গন্ধালে থোঁপা আর নথও গন্ধাবে। ইতি—রহস্তময়ী।

সত্য কাগজের টুকরে। হাতে করে ভাবল---এ রহস্ত ভেদ করতেই হবে। কে তাকে এই আক্রমণ করেছে' পিছন থেকে। কে রহজ্ময়ী তার জীবনে হঠাং দোল। দিলে ?

সভা বারান্দায় থেতেই দেখে ওর। পাচজন বসে আছে, আর সকলেই সংবাদপত্রের আধুনিক সংবাদের চর্নিত চর্নিবে ব্যস্ত । সভা একথানা চেয়ারে বস্তেই বীথিকা প্রথম কথা বললে—আজকার সান-রাইজটা দেখলেন না আপনি, কি ফুন্দর দৃশ্য হয়েছিল। পাহাড়গুলোর চূড়ার উপরে মেঘ ছিল আজ, রংএর এক সমারোহ—

স্থাতি বাঙ্গ করল, — ওর মনে কত রংএর স্মারোহ, এই পার্থিব রংএর স্মারোহ দিয়ে ওর কি হবে ? এহ বাছ--

সত্য স্থনীতির মুখখানা ভাল করে দেখল, সে মুখ টিপে টিপে হাস্ছে। তা হ'লে স্থনীতিই কি সব জানে ?

লতিকা বললে, - তার মানে স্থনীতিদি, আপনি বল্তে চান এতদিন অর্থাং ওর জীবনের এই প্রতিশ বছরে ওর মনে রং এর সমারোহ ছিল না, আজ স্কালে হঠাং এই স্মারোহের রহস্ত দেখা দিয়েছে — এই মুদৌরীতে এসে প

সতা লতিকার মুখের দিকে অবাক হ'য়ে চাইল —রহক্ত কণাটা কানে তার খট করে লেগেছে। তা হলে লতিকা কি এই 'রহন্মের কথা জানে ? সেও মুখ টিপে টিপে হাস্তে' --

নমিতা বললে, —জীবনটাই ত রহস্ত। সে রঙীণই তোক, আলোরই হোক, আর অন্ধকারই হোক-—

বীথিকা বললে,-- তার হেতুটা হচ্ছে এই যে মান্তবও বংস্থায়, আর মানবীও রহস্তামন্ত্রী, অজ্ঞাত এই রহস্তাই গীবনটাকে রহস্তাময় করেছে ---

সত্য ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। ন্মিতার সিঁথিতে সিন্দুর চিক্চিক্ করছে। বীথির ওচ্চে নাল রং, তুজনই রহস্তজনক ভাবে হাসছে।

স্থলতা বললে—সকলে মিলে সকালটাকেই রহস্থময় করে তুললে যে! ওকে কিছু বলতে দাও—এসব সম্বন্ধে ওঁর কোন অভিমত আছে কিনা ১

সত্য সংক্ষেপে বললে,—আমি আপনাদের সঙ্গে একমত—

श्नीि वनतन,—कि विषयः ?

— শাপনারা সকলেই যে রহস্তময়ী এ বিষয়ে আমার

আর সন্দেহ নেই, বিশেষতঃ আপনাদের ওই মুথ টিপে হাসি—-

লতিকা বললে- –তার মানে গ

- মানে এই থে, কোন হাসিটা বাঙ্গের কোনটি আনন্দের, কোনটি স্বদক্ষে কোনটি বিপ্তেম কিছুই বৃশ্ববার উপায় নেই---

স্থনীতি বললে, — আর এই বিজে নিরে আপনি উপস্থাসে নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করেন, আর রহস্মার হাসির ব্যাথ্যা করে পাঠকের বাহণা নেন ?

সত্য বললে, বাহ্বা পাই কিনা জানি না। তবে আমার উপতাসের নারীচরিত্র ত' আমার গড়া, তাদের আমি চিনি, তাদের হাসি চিনি, মন চিনি, কিন্তু আপনাদের ত চিনি না— তাই হাসিও চিনি না। মনও চিনি না—

লতিক। বললে, --চিন্তন, ত। যদি চিনে নিতে না পারেন তবে মনগড়। চরিত্র দিয়ে কতদিন আর পাঠকের মন ভোলাবেন —

সত্য তার মূথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, দীর্ঘ-নিধাস ফেলে বললে,— হায় রহস্তময়ী !

স্থনীতি বললে,— ত। আজ সকালটাই রহস্মজালে একেবারে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। এখন আপনি লিথবেন, না বেড়াতে বেজবেন গ

সতা বললে -না, এখন লেখার ম্ড নেই, মলে একটু থেতেও খবে, কাজ আছে---

–তবে চল্ন, সকলেই একট্ বেড়িয়ে আসি।

সকলে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। সত্য ওদের **সঙ্গেই** ঘোরা-ফের। করে ফিরে আসবে ঠিক করেছিল কিন্তু হল না।

স্থনীতি কিছুক্ষণ বাদে বললে,- -না, এ উচু নীচু রাস্তায় চলাও ভার—ফিরে যাই

সত্য বলল,— আস্থন একটু কাফি থেয়ে নেওয়া যাক্। তা হলেই আরও ঘোরা-ফেরা করা যাবে —

—সকলে আপত্তি জানালো, সতা বলল, —তা হলে আমি একটু পরেই ধাবো-—

ওর। হোটেলে রওনা দিলে সতা একটা রেস্তেঁরায় ঢুকে, কাফির অর্ডার দিল। কাফি সামনে করে বসে সকালের রহস্তাভেদ করবে, মনে মনে যুক্তি আরম্ভ করল। একবার মনে হয় স্থনীতি, তার পরে একে একে সন্দেহ হয় স্কলকেই। স্থলতাই বা এই রহস্ত সম্বন্ধে এত নীরব কেন ? স্বত্যর ভাবনা ক্রমশঃ জট পাকিয়ে যায়—-

সত্য অকারণ থানিক ঘোরা-কেরা করে এবং অনাবগুক বিছু জিনিয় কিনে যথন হোটেলে ফিরল তথন বেলা দশটা। সকালের শীত গিয়ে একটু গ্রম লাগছে। জামা-কাপড় ছেড়ে একটু শুয়ে পড়বে, ভেবে বিছানার গিয়ে বসতেই দেখে একথানা চিঠি খোলা থামে-তেমনি স্থন্দর মেয়েলি লেথা—

রহস্তময়ীকে খুঁজে বের করতে যত্নের ক্রটি করেন নি **८ एथि छि । আজ मका**रल थुँ हिरस युँ हिरस मकरलत गुथ र एथ-**ছिल्न्न**—कांत्र भूरथ आपनात रहारथ श्रोकारतां कि कृति अर्ठ তাই হয়ত দেথছিলেন। কিছু পেলেন কি ? পাননি নিশ্চয়ই,—কারণ এটা ত আপনার উপন্যাদের নায়িকা নয় **एवं या थुनी এक** है। कब्ररवन, এहा कठिन वास्त्रव। ममालाहकता বলেন, নারীচরিত্র স্ষ্টিতে আপনার গভীর অন্তর্ষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—অন্তর্ষ্টিটা কত গভীর সেটার পরিচয় এবার হয়ত আপনি পাবেন। যা হোক আপনার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে আপনার লেখার পরে আমার ত্র্বলতা ছিল, আজ মান্তুখটির পরেও তুর্বালতা একেবারে নেই তা বলব না। আপনার ব্যবহার ও আলাপে আলোচনায় ভদ্রতার অভাব নেই, সেজগ্য ধ্যুবাদ। কেবল মাত্র ভদ্রতা ও শালীনতা বোধ দারা নারীকে পাওয়া ধার না, তাকে জ্ঞার করতে হয় তার হৃদয়কে বুঝে। ইতি র।

সতা চিঠিথানা বিছানার নীচে গুঁজে রেথে ভাবছিল,—
আঙ্গ মতীত যৌবনে যদি তার উপরে কার ও চুর্বলতা জেগেই
থাকে, তবে তার পক্ষে তাকে জয় করার পৌকস থাকা
উচিত। কিন্তু কোন্ তরুণী তাকে জয় করতে আহ্বান
করেছে সেইটেই একেবারে রহশুময় হয়ে রইল —সতা তাই
ভাবছিল—-

### · — ঘৃম্চ্ছেন নাকি সতাবাবু?

সত্য ফিরে দেথে স্থনীতি। সত্য ওঠে বসে বলল,—না, একটু জিরিয়ে নিচ্ছি—

—দেহের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে ত এথানে এলাম, কিন্তু মনের স্বাস্থ্যের অবনৃতি হচ্ছে যে! কিছু গুরুধ আছে?

#### ---অর্থাং।

—বই-পত্র পড়বার মত কিছু আছে ? সময় ত কাটে না আর—বাজে গল্প আর কত করি ? স্থনীতি কথা বলতে বলতে টেবিলের উপর থেকে মাসিক পত্রিকাটা তুলে নিয়ে পাতা ওন্টাতে লাগল। সত্য তার মুথের দিকে চেয়েছিল --স্থনীতি চেয়ারে বসে পড়ল।

যে দৃষ্টিটাকে কেন্দ্র করে—সতার জীবনে রহস্তময়ীর উদর হয়েছে সেথানে এসে স্থনীতি হঠাং থেমে গেল। একটু জ্র-কৃঞ্চিত করে, বিরক্তির সঙ্গে মূথ তুলে প্রশ্ন করল, এসব দাড়ি গোঁফ, থোঁপা নোলক নাকছাবি লাগিয়েছে কে ? আপনি ?

- –কতকটা–্যাংশিক–
- ---তার মানে গ
- —তার মানে, আমি ছ'একটা ছবিতে গোঁফ দাড়ি অবগু দিয়েছিলাম, ওটা আমার বদ-অভ্যাস -কিন্তু কে ষেন তার প্রতিবাদে ওই খোঁপা প্রভৃতি লাগিয়ে দিয়েছে --
  - --কে দিয়েছে ?
- —আপনাদেরই কেউ, বইটা সেদিন বাইরে ফেলে এসেছিলাম--
- —এ হতেই পারে না, আমাদের মধ্যে এমন অসভা বেরসিকা কে থাক্তে পারে ? কিন্তু আপনিই বা মেয়েদের মুথে এসব লাগান কেন ?
  - ---মেয়েদের মুখে ত নয়, ছবির মুখে---
- একই কথা। ছবিগুলো সব কি**স্তৃতকিমাকা**র হয়েছে,— এটা কি ভাল হয়েছে ?

স্নীতি একট় বিরক্তির সঙ্গে বইটা টেবিলে রেথে দিয়ে বলল—বই কিছু নেই ?

সতা বৃধলো স্থনীতির নীতিতে বেঁধেছে, সে বিরক্ত হয়েছে। সতা তাই বলল, —বই আনলে লেখা হবে না— তাই বই আনিনি—অর্থাং পড়তে আসিনি, লিখতে এসেছি—

স্থনীতি এবার চটুল একটু হেসে বল্লে,—হাঁ৷ লিখুন, কিন্তু এথানে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে, আমরা পড়বার বই চাইব, এসব কল্পনা করতে পারেন নি কেন ?

সত্য বাঙ্গ পৌছয় নি—

- --কতদূর লিখলেন গ্
- ---কিছু কিছু হল, যতদূর হওয়া উচিত তা হয়নি-----কেন ?

ঠিক লেখার মুড আস্ছে না, একটা রহন্ত মনটাকে ব্যস্ত করে তুলেছে। সত্য স্থনীতির মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। 'রহন্ত' কথাটা সে ইচ্ছে করেই ব্যবহার করেছে।

স্থনীতি বললে,—রহস্ত আবার কি ? রহস্ত নিয়ে ব্যস্ত হলে ত নেখাই হবে না।

সতা ক্ষ হল,—স্নীতি অস্ততঃ এ রহস্তমরী নয় তা সে এখন ঠিকই বুঝেছে, সেটা তার পক্ষে একট নিরাশার কথাও বটে। স্থনীতি উঠে বললো,—সাসি, বিকেলে দেখা হবে •

সতা বিছানার পুনরার গুয়ে গুয়ে ভাবছিল,— স্নীতি যদি এই রহজমগ্রী হত তবে দে খ্নী হতে পারত, কিন্তু সে নয় বলেই সে যেন মনে মনে জ্বুখ পেয়েছে। কিন্তু কে ?

সত্য ভাবছিল,—পায়ের শব্দ পেয়ে আবার উঠে বসল। বীথিকা, লতিকা আর নমিতা এসেছে,—

আস্থন, বস্থন--

ওরা এদিক ওদিক বদে পড়ল। বীথিকা বলল,— কতক্ষণ এদেছেন ? কতদূর ঘুরলেন ?

—এই দশটায়। একটু ঘোরাঘূরি করলাম বৈকি ? লতিকা বলল,—আমরা হঠাং আপনার ঘর ইনভেড্ করলাম কেন - তাত জিজাসা করলেন না।

সতা বলল,—সে আপনাদের অন্থগ্রহ। তবে কেন এসেছেন, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আমার মনে জাগে নি।

নমিতা বললে,—না জাগাটা কি ভাল হল ? আমরা তিনটি ভদ্রমহিলা একদঙ্গে এলাম এর একটা হেতৃ নিশ্চয়ই আছে, এবং কৌতৃহল আপনার হওয়া উচিত ছিল।

--তা হয়ত ছিল কিন্তু আপনারা রহস্তময়ী, আপনাদের বহস্ত ভেদ করবার তৃঃসাহস আমার নেই, সে বয়সও বোধ হয় নেই---

বীথিকা বললে,—খুব লজ্জার কথা। লেথক হ'য়েও আপনার রোমান্সের বয়স নেই, একথা বলা বা স্বীকার

করা অত্যন্ত লক্ষার কথা। যাক্, আমরা কেন এসেছি সে সম্বন্ধে আপনারই আগে প্রশ্ন করা উচিত—

- —অবশ্যই, তবে না চাইতে দেওয়াই মহাস্কভবতা— 🕟
- —তা হয়ত সতাি, কিন্তু তা হলে ত আর র**হস্মটা** থাকে না।

লতিকা বললে,—আমরা এসেছি জান্তে, আপনি **কি**নিয়ে বর্তমানে লিথ্ছেন এবং কতদ্র লিথেছেন।
প্রয়োজন হ'লে যে সব রহল্য নিয়ে আপনি বিজ্ঞত হ'য়েছেন তার কিছুটা আমরা সংশোধন করে বা পরিবর্তন করে দিতে পারি—

সতা লতিকার মৃথের দিকে তাকাল—ঠিক তেমনি ছাই হাসি তার মৃথে। লতিকার মৃথথানি সে ভাল করে দেখল, অস্থলর নয়, বর্গতার ফ্রাই, দেহে যৌবনের লালিমা। চোথে একটা ভাবালুতা, প্রশান্ত চোথে ম্বের প্রলেপ ,কিন্তু পাতলা ওঠ ছটী রহস্তময়— হাসিটা অত্যন্ত অস্পুষ্ঠ, কোন অর্থই প্রকাশ করে না।

সতা তীক্ষদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে,—রহস্তমন্ত্রীর পক্ষে নিজে সরল ও প্রাঞ্জলভাবে আত্মপ্রকাশ
করলেই আর রহস্ত নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। সংশোধন
আর পরিবর্তনের প্রয়োজনও হবেনা।

লতিকা কিছু বলতে যাচ্ছিল, নমিতা বললে,—রহস্ত . যদি রহস্তই না রইল তবে ত নভেলই শেষ। **আর ত** লেথারই দ্রকার হবে না ?

বীথিকা বনলে,—রহস্মটা আবার কি ? বইটা কতদ্র কি হল সেটা শুনি আগে তবে ত!

আলাপ আলোচনার পরে ওরা ধখন চলে গেল তখন্ সত্যর সন্দেহ হল এরা কি তিনজনে যুক্তি করে এই রহস্ত সৃষ্টি করেছে ?

বৈকালে চা'র আদরে স্থনীতিই প্রথম কথা বললে,— সত্যবাবু, বিবাহ সহয়ে আপনার মতামত কি!

সতা চট করে বললে,—এ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতানেই।

—বাক্তিগত জীবনেত নেই, কিন্তু কলমের মুখে ত বত বিয়ে দিয়েছেন, দাম্পতাজীবনের ব্যাথ্যা করেছেন অতএব একটা মতবাদ বা ধারণা নিশ্চয়ই আছে। স্থলতা বলল,—ও দব বই-পড়া বিজে। ওর মাঝে কিছু নেই—ভবে এইটুকু সভিা যে বিয়ে করলেও লোকে ঠকে, না করলেও ঠকে ?

স্থনীতি বললে,—তার কারণ ?

লতিকা বললে, - ওই রহস্তা। দূর থেকে থেটাকে সামাত রহস্ত মনে হয়, কাছে গেলে সেটা আরও জটিল হয়। এমন জট লাগিয়ে যায় যে আর রহস্তাভেদ হয় না।

সত্য লতিকার মৃথের, দিকে তাকালো। স্থনীতি বলল,—তার মানে মান্ত্য মাত্রেই রহস্তা, তার মনও রহস্তময়, অতএব জীবনটাই একটা মস্তবড় রহস্তা!

সত্য বলল, মাত্রুষ নিজেকেই জানেনা, তাই রহস্টা ক্রমশঃ জটিলতর হয়

নমিতা বললে,—মান্তম নিজে তার মন জানেনা, অথচ অত্যের মনের রহস্ত ভেদ করতে ধায় – কি আশ্চয়া।

. সত্য বলগ,—আ\*চ্যা ও বটেই! সতা চেয়ে চেয়ে দেখে আর তার রহস্থ ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে।

কয়েকদিন এমনি করে কেটে গেগ—

সত্য হতাশ হ'য়ে ছেড়ে দিয়েছে সন্দেহ করা, নিজের কাজ নিয়েই থাকে; কিন্তু আজ তার মনে দোলা লেগেছে তাই দোহলামান মন নিয়ে লেখা এগোয় না।

হঠাং সেদিন আবার একথান। চিঠি এল হোটেলের চাকর দিয়ে গেল। সভার জেরার উত্তরে জানালো-হোটেলের লেটার বংকা চিঠিটা ছিল, মাানেজারবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই পরিচিত স্কল্ব হাতের লেথা---

দেখছি হাল ছেড়ে দিয়েছেন—ভয়ে না ছঃখে জানি
না। তবে অজানাকে জানা, ছল আকে অতিক্রম করা, রহস্ত
ভেদ করাই জীবন। বৈজ্ঞানিকরা গবেষণাগারে পড়ে থাকেন
জানবার জন্তে, এভারেপ্তে মাতৃষ ওঠে অভিযানের মোহে,
ভিটেকটিভ রহস্ত ভেদ করে শুরু কর্তবার থাতিরে নয়,
—আনন্দ পেতে! প্রথম যথন আপনার লেখা পড়ি তথন
ভেবেছিলাম একমাত্র আপনিই হয়ত আমার অন্তরকে
বৃষ্ধবেন, তাই মনে মনে আপনাকে ভালবেদেছিলাম,
আজ সমাক পরিচয় পেয়ে ভাল লাগেনি একথা বলি না,
তবে আমি চাই আপনি বৃদ্ধি, য়ৃক্তি ও অন্তরের বিশ্লেষণে
ভাকে আবিধার করুন। 'সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাবে

পরিচয় দেওয়ার মধ্যে শালীনতা কোথায় ? জয় করবার আনন্দ কোথায় ? ইতি র।

এর পরে আরও কয়েকদিন সত্য মুসৌরীতে ছিল, সে
চিনতে চেষ্টা করেছে এই রহস্তময়ীকে, কিন্তু রহস্ত জটিলতর
হয়েছে বই সহজ হয়নি। মনে মনে তার একটা পরাজয়ের জঃথ পুঞ্জীভ্ত হ'য়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে মনে
হত এরা সমবেত ভাবে তাকে নিয়ে তামাসা করেছে,
কথনও মনে হত—তা নয়, এর মধ্যে সত্যিই হয়ত একজন
তাকে ভালবেদেছিল বা বাসতে চেয়েছিল।

হঠাং কলকাতা থেকে জরুরী থবর পেয়ে তাকে কিরে আসতে হবে। থবরটা সে দিয়েছিল সকলকেই—কিন্তু কারও মুখে একটু বেদনার আভাব সে খুঁজে পায়নি। কেউ আর তু'দিন থেকে থেতে বলেনি তাকে।

চলে আসবার মুহুর্ত্তে—হোটেলের লেটার ব**ন্ধ** মারফত আর একথান। চিঠি সে পেয়েছিল। তাতে স্বস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত ছিল—

আপনি হঠাং চলে খাবেন ভাবি নি, সেজন্তে আজ তঃথ হ'ছে। যে তুর্কলতার কথা পূর্কে আমি স্বীকার করেছি, তা আজও অমান আছে। বললে মিথাা বলা হবে, সামনাদামনি আপনাকে পেয়ে তা বেড়েছে। আমি ক্মারী হই, বিবাহিত হই বা বয়সে কচিই হই আর বড়ই হই, আমার অনেকথানি অন্তর জুড়ে থাকবেন আপনি। সে অন্তর যদি কোনদিন অন্তর্গ ষ্টি হারা চিনতে পারেন তবে সেদিন আপনার কাছে আমি নিশ্চয়ই ধরা দেব। খালা ওভ হোক। ইতি র।

কলকাতা এদে সত্যর মনটা ক্রমশঃ আরও ভারাক্রাম্ত হ'রে উঠল। কে তাকে তার অজ্ঞাতে ভালবেসেছে? ভাল যদি বেসেই থাকে ভবে কেন এই আত্মগোপন করবার আকাজ্ঞা। সত্যর কুমার মনে ধীরে ধীরে ভাঙন ধরল। তারপর একদিন অনেক চিস্তা করে থবরের কাগজের ব্যক্তিগত কলমে সে একটা বিজ্ঞাপন দিল—পর্ব পর কয়েকদিন ধরে বিজ্ঞাপনটা ছাপা হল—

রহস্তময়ী —তোমার পরিচয় পেলে আমার সমস্ত অন্ত-দৃষ্টি দিয়ে একবার তোমার অন্তর বিচার করতাম, কিন্ত তুমি কি আমার অন্তর বিচার করেছ ?

বিজ্ঞাপনটা ছাপা হবার সপাহ্থানেক পরে হঠাং এক-

খানা চিঠি পেল সত্য — প্রকাশকের দোকান মারকং। খামথানা ভাল করে দেখল, কোথা থেকে পোষ্ট করা তা বুঝবার উপায় নেই। খামের মধ্যে সেই পরিচিত স্থলর হস্তাক্ষর—

বিজ্ঞাপনটা যে আমার উদ্দেশ্যে তা প্রথম বুঝতে পারিনি, তবে ভাল করে দেখেন্তনে বুঝলাম আমারই উদ্দেশ্যে। আপনার অন্তরকে বিচার আমি করেছি, বিচার করেই শেষ চিঠি দিয়েছি। তবে আপনার নারী চরিত্র বিশ্লেষণ যদি কেবল উপত্যাদের পাতায়ই সীমাবদ্ধ থাকে এবং বাক্তিগত জীবনে তা কোন কাজেই না লাগে তবে সে অক্ষমতার জত্যে আপনাকে অন্তশোচনা করতে তবে বৈকি প্

আমি এত কাছে ছিলাম, এত ইঞ্কিত আপনাকে করেছি, তবুও ধদি রহস্ত রহস্তই রয়ে যায় তবে সে দোষ কি আমার ? আপনার ক্রটির জন্তেই রহস্ত চিরন্তন হ'য়েই থাকল, হয়ত চিরদিনই থাকলে। অতএব বিদায়। কল্পনার মনস্তাবিককে আমি চাই নি, আমি চেয়েছিলাম বাস্তবের দরদীকে ইতি—র।

সত্য আজও বিয়ে করেনি—তার জীবনের **এঘটনাকে** আমরা জানি। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে সত্য বলে,—তোমরা যদি কেউ বলে দিতে পার কে এই তরুণী তবে **আমি** প্রস্থাবটা ভেবে দেখতে পারি।

সতিটে কে এই তক্ষী ?

## অভিনয়

## শ্রীবিফু সরম্বতী

মনে মনে অহংকার ছিল এতদিন

এ সংসারে আমি উদাসীন।
অনাসক্ত ছুইারূপে দেখি ভতিনয়—
পরণীর রঙ্গমঞ্চে নিতা রূপ রস গন্ধ শন্দ স্পর্শময়
অনাদি অনন্ত নাটকের।
মানবের হৃদয়ের
মহাসিদ্ধ মাঝে জাগে মুহুর্তে মুহুর্তে আলোড়ন
বাথা হুর আতনাদ সোচ্ছ্রাস ক্রন্দ্রন,
দন্ত দর্প অহংকার, মিথা আফ্রালন,
বিরহ মিলন আর মান-অভিমান,
লোভের তুর্বার গ্রাস, উদার্থের স্থেহসিক্ত দান।

দেখিতে দেখিতে অভিনয় - জীবনের ফ্য মোর অস্থাচল করিছে আশ্রয়।

সহসা আপন পানে চেয়ে দেখি বিশ্বিত হইয়া

নাটামঞ্চে নতা করি নতকের

ভূমিকা লইয়া।

নিথিল নাটের গুরু দর্শহারী হরি

মোর সব গর্ব নাশ করি

আমার অজ্ঞাতসারে - 
কথন মঞ্চের পরে রাখিয়া আমারে

সহাক্ষে দর্শক সাজি দেখিতেছে মোর অভিনয়

পরম চতুর লীলাময়।



## বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতিক দর্শন

### অধ্যাপক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

ইংরেজীতে আশ্নালিজম (nationalism) বলিলে যাহা বুঝার, সংষ্কৃত ভাষায় তাহার কোন প্রতিশব্দ নাই। কারণ ভারতে প্রাচীন বা মধাযুগে ইহার অস্তিত্র ছিল না। উনবিংশ শতাদীতে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাংলাদেশে ইহার উদ্ব হয়। তথন হইতে ইহার প্রতিশব্রূপে জাতীয়তাবাদ এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। হিন্দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রচারক রাজনারায়ণ বস্তু। উনবিংশ শতাকীর সপ্তম দশকে তিনি বাঙ্গালীকে পাশ্চাতা আচার ও চিন্তাধারার মোহ দুর করতঃ ভাবে, ভাষায় এবং আহার, বিহার, পরিচ্ছদ, সঙ্গীত, ক্রীড়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া জাতীয়ভাবে দীক্ষিত হইবার জন্ম এক পুস্তিকা প্রচার করেন এবং ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য একাধিক সভাসমিতি সৃষ্টি করেন। ১৮৭২ থঃ অবে তিনি "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" সময়ের একটি বক্তৃতা করেন এবং ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হিন্দুর ধর্ব প্রসভাতা পৃথিবীর অতা সকল ধর্ম ও সভাতা অপেকা শ্রেষ্ঠ-এই মত প্রতিপাদন করিয়া তিনি উপসংহারে বলেনঃ "আমার এইরূপ আশা ২ইতেছে, পূর্বের যেমন হিন্দুজাতি বিছা বৃদ্ধি সভাতার জন্য বিখ্যাত হইরাছিল, তেমনি পুনরায় দে বিভা বুদ্ধি সভাতা ধর্ম জন্ম সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। .... আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় ন্বযৌবনাম্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হুইয়া পৃথিবীকে স্থশোভিত করিতেছে; হিন্দুঙ্গাতির কীর্ত্তি হিন্দুজাতির গ্রিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্য হ্রদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণা করিয়া আমি অগু বক্ততা সমাপন করিতেছি।" অতঃপর তিনি নিমূলিখিত প্রসিদ্ধ কবিতা অথবা সঙ্গীতটি আবৃত্তি করেন--

মিলে সব ভারত সস্থান এক তান মনঃ প্রাণ, গাও ভারতের যশোগান। ভারতভূমির তুলা আছে কোন স্থান? ইত্যাদি

জাতীয়তার এইরূপ উদাত্ত আহ্বান বাংলা দেশে রাজনারায়ণ বস্থর পূর্দের আর কেহ করেন নাই। ইহা যে কি ভাবে বাংলার মর্মপের্শ করিয়াছিল তাহা বিদ্ধিমচন্দ্র কর্তৃক এই বক্তৃতার উচ্ছাসপূর্ণ প্রশংসা হইতে বৃঝিতে পারা যায়। বঙ্গদর্শনে "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" গ্রন্থের সমালোচনার উপসংহারে বিদ্ধিচন্দ্র লিথিয়াছেনঃ "রাজনারায়ণবাবুর লেথনীর উপর পুস্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগাত (মিলে সব ভারতসন্তান ইত্যাদি) ভারতের সর্পত্র গাঁত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যম্না, সিন্ধু নর্মদ। গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মন্দ্রবিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গন্ধীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হাদয়য়ম্ম ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

রাজনারায়ণ হিন্দুর প্রাচীন গৌরবের ভিত্তির উপরই এই জাতীয়তাবাদ স্থাপিত করিয়াছিলেন। স্থতরাং ইহার ফলে হিন্দু একটি পৃথক জাতি এই ধারণাই বলবতী হইয়া উঠিল। রাজনারায়ণের অন্থরক্ত ও ভক্ত শিশ্ব নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সনে বাংসরিক হিন্দু মেলা স্থাপনা করিয়া রাজনারায়ণের মতবাদ কার্যে পরিণত করেন। ভারতে হিন্দু যে একটি পৃথক জাতি ইহা তিনি স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করেন এবং যুক্তির দ্বারা তাহার সমর্থন করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রসারের জন্ম তিনি জাতীয় সভা স্থাপন করেন।

বৃদ্ধিমচন্দ্র ইহাদের তুই জনের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী

ও চিম্তাণীল, এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত সমাধক পরিচিত ছিলেন। তিনিই প্রথমে এইহিন্দু জাতীয়তাবাদের মলে যে পাশ্চাতা রাজনীতিক গভীর তথা নিহিত আছে তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাদে রাজনারায়ণবাবু জাতীয় সভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা দম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, আর ইহার চারিমাদ পূর্বে বৃষ্কিম-চল্রের "ভারত কলম্ম" নামক প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের বহু রাজনীতিক তথোর আলোচনা করেন। হিন্দু জাতি সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ "আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যত হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ্ লক্ষ্ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হর, তাহাই আমার কর্ত্তবা। যাহাতে কোন হিন্দর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্রা। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্বা আর এইরূপ অকর্ত্বা, তোমারও তদ্রপ, রামের তদ্রপ, যত্তরও তদ্রপ, সকল হিন্দুরই তদ্রপ। দকল হিন্দুরই যদি একরূপ কার্যা হইল, তবে দকল हिन्दुबर्ट कर्डवा (य এकপ्रतामनी, এकप्रजाननश्री, এकड মিলিত হইয়া কার্যা করে, এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ, অদ্ধাংশ মাত্র।

"হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্ত অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেথানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেথানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হ্য়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, তাথাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় **৬উক, আমরা সে জন্ম আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত** হইব না, প্রজাতির অমঙ্গল দাধনা করিয়া আত্মঞ্জল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দিতীয় ভাগ।"

বিষমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে "এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।" কিন্তু তথাপি তিনি ইহার সমর্থন করিয়াছেন। কারণ

"স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হটক বা মন্দ্রই হটক, যে জাতি-মধোইহাবলবতীহয়, সে জাতি অন্ত জাতি অপেকা প্রবল্তা লাভ করে।" তিনি দৃষ্টাত স্বরূপ বলিয়াছেন, "ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজাভুক্ত হইয়াছে। **ইহারই** প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নতন জাম্মান সামাজা স্থাপিত হইয়াছে।"

জাতীয়তাবাদের যে মূলনীতি বঙ্গিমচন্দ্র ব্যাথা করিয়া-ছেন তাহাই যে এদেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অমুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহা সম্বীকার করা কঠিন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর জাতীয়তাবাদের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন—ইংরেজের অমঙ্গলই ভারতবর্ষের মঙ্গল-এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, রবীক্সনাথ এক সময়ে তাহার পুরোভাগে ছিলেন। বিশ্লেষণ করি**লে** দেখা যাইবে যে ইউরোপের যে জাতীয়তাবাদ বঙ্গিমচন্দ্র প্রচার করিয়াছিলেন, ভারতবর্গ তাহার অন্সরণ করিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। রবীক্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর অনুকরণে আজকাল অনেকেই মনে করেন যে জাতীয় ভাবের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতা মহত্রর আদুর্শ, স্থতরাং আমাদের তাহাই অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু জ্ঞাতি-গঠনের পূর্বে আন্তর্জাতিকতার প্রতিষ্ঠা অনেকটা একতলার ছাদ না তুলিয়া দোলালা দালান তোলার মতই অপ্রক্রত বলিয়া মনে হয়। আন্তর্জাতিকতার আদৃশ্ মহত্তর সলেহ নাই। কিন্তু পরাধীন দেশে অথবা যে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলেও জাতীয় এক্য গঠনে সক্ষম হয় নাই, তাহার পকে জাতীয়তাবাদ নিয়তর আদর্শ হইলেও, তাহা পরিতাাগ করিয়া উচ্চতর আদর্শের পশ্চাতে ধাবমান হওয়া কতদূর সঙ্গত তাহ। বিবেচ্য বিষয়। বঙ্গিমচন্দ্রের জাতীয়তা-বাদ কতদ্র মুগোপযোগী তাহার আলোচনার জন্মই এই প্রদঙ্গের অবতারণা কর। হইল।

আর একটি বিধয়ে বঙ্গিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। রাজনারায়ণ বস্থর ন্যায় বঙ্কিম-চল্লের জাতীয়তাবাদ হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ-কারণ হিন্দুর প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহের উপরেই উভয়েবই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধেও বন্ধিমচন্দ্র মূল তথ্যের যে ব্যাথ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। হিন্দু ও মুসলমান যে একজাতির অস্তর্ক, স্বরেন্দ্রনাথ প্রমুথ রাজনীবিদ তাহা বিশ্বাদ করিতেন। দৈয়দ আহমদের নেত্রে মুসল্মান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ইহা স্বীকার করেন নাই-এবং ভারতের मुननभान मन्ध्रानाश रथ हिन्दुरान इटेर्ड अकिं मन्ध्री जारत স্বতম্ব জাতি, মহম্মদ আলি জিলা অর্দ্ধতাদী পূর্ব হইতেই তাহা জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন। বিংশ শতাকীতে इः त्रिक्रभामकश्व यथन निरम्भाद्य सार्थत ज्ञा हिन्द-মুসলুমানের এই প্রভেদ মানিয়া লইয়া নানারূপে ইহার इसन त्यागाइर७ ছिल्न - তथन हिन्दुगुननभारनत भरधा रेम बी ও আতৃভাব দৃঢ় করিবার জন্ম হিন্দু রাজনীতিক নেতাগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে মদলমান রাজগণের আমলে হিন্দরা প্রাধীন ছিল না -- ইংরেজ অধিকারের পর হইতেই তাহার। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা হারাইয়াছে। অব্ রামমোহন রায়, দারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বাঙ্গালী নেতারা চিরকাল্ই বলিয়াছেন যে মুদলমান আমলে পরাধীন হিন্দু জাতিকে বহু লাঞ্চনা ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। বিংশ শতাদীর হিন্দু নেতারা দে সকলে কণ্পাত করেন নাই। লালা লাজপং রায় লিথিয়াছেন যে মুসলমান রাজারা ভারতবর্ষেই বাস করিত- -স্তরাং ভারতের সকল लाक है ज्यन श्वाधीन हिल। हैं लए एयमन विप्नशिष्ठ অ্যাঙ্গিল, জুট, স্থাক্ষন, ডেইন, নর্থান প্রভৃতি জাতি রাজ্ব করিলেও ক্রমে ক্রমে তাহারা ঐ দেশের অধিবাদীদের সহিত মিশিয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ভারতবর্ষেও তেমনি হিন্দু মুদলমান মিশিয়া এক জাতি গঠন করিয়াছে। কিন্তু ইংলত্তে নর্যান বিজয়ের ছুই এক শত বংসর পরে কে কোন জাতি তাহ। চিনিবার যো ছিল না। ভারতবর্ষে সহস্রাধিক বংসর একত্র বসবাস করার পরেও যে কে হিন্দু কে মুদলমান ভাহ। চিনিতে বিলুমাত্র কট হয় না— সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও হত্যাকাণ্ডে তাহা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। লালা লা ৰপং রায় ও তাঁহার মতামুবর্তী নেতাজী স্থভাষ্টক এই গুরুতর প্রভেদ সম্বন্ধ সচেতন ছিলেন কিনা তাহা বলা যায় না। অবশ্য বলা বাহ্স, কংগ্রেস নেতাগণ সকলেই এই একই বুলি আওড়াইতেন,—কারণ গরজ বড় বালাই।

এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক চিন্তাশীলতা ও ক্**ন্দৃষ্টির পরিচ**য় দিয়াছেন। তিনি বিথিয়াছেনঃ "ভিন্ন দেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অতাচোর ঘটে। যাহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেকা তাহাদিগের প্রাধান্ত ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেথানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার তারতমা, দেই দেশকে পরাধীন বলিব। পরজাতিপীড়নশুক্স, তাহা श्वाधीन।" কতবউদ্দিনের অধীন উন্তর ভারতবর্গ ও উরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্গকে প্রাধীন বলিয়াছেন। আকবরের শাসিত ভারতবর্গকে স্বাধীন বলিয়াছেন। তাহার সংজ্ঞা অন্তপারে আকবরের রাজ্যকাল ব্যতীত মুসলমান যুগে ভারতব্য প্রাধীন ছিল।

বিশ্বমচন্দ্রের মতের সমর্থনে বলা ধাইতে পারে যে যদি রাজার জাতি বিজিতদের সঙ্গে এক দেশে স্বায়ীভাবে বাদ করিলেই বিজিত প্রজাগণের স্বাধীনতা অঙ্গুগ থাকে, তাহা হইলে আমেরিকার ও অফুলিয়ার আদিম অধিবাদীগণ স্বাধীনতা বজায় রাথিয়াই ধ্বংস হইয়াছে এবং ধ্রাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিফ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানকালে দক্ষিণ আফিকার রুফবর্ণ জাতিও সম্পুর্ণ সাধীন।

"জাতিবৈর" নামক প্রবন্ধ বন্ধিমচন্দ্রের ফল্ম রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচারক। ইংরেজ ও এদেশীর লোকের মধ্যে (সাধীনতা লাভের পরে) যে বিদ্বেষভাব ছিল বৃদ্ধিমচন্দ্র তাহাকেই জাতিবৈর বলিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে "প্রায় অধিকাংশ সদাশয় ইংরেজ ও দেশীয় লোক এই জাতিবৈরির জন্ম ছঃখিত।" কিন্তু তিনি ইহার বিপরীত মত পোষণ করিতেন এবং এই প্রদঙ্গে লিথিয়াছেনঃ "আমরা কায়মনোবাকো প্রার্থন। করি যে, ইংরেজের সমত্লা না ১ই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতিবৈর আছে, তত্দিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈর-ভাবের কারণই আমরা ই'রেজদিগের কতক সমতুলা হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্থ, উপহ্দিত হইলে, যতদ্র আমরা তাহাদিগের সমকক হইবার জন্ম যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে তত দূর করিব না—কেন না দে গায়ের জালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতি-যোগিতা ঘটে—স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্তের আশ্রয়। আমাদিগের দৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।"

ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্ম আবেদন-নিবেদন-মূলক যে পদা রামমোহন রায় প্রবর্তিত করেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পূর্যন্ত তাহাই রাজনীতিক আন্দোলনের একমাত্র প্রণালী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে বুটিশ ইণ্ডিয়ান আাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান আাদোদিয়েশন ও ভাশনাল কনফারেন্স প্রভৃতি এবং পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই কনষ্টিটিশনাল আজিটেশন (constitutional agitation) ব্যতীত আর কোন উপায়ের কথা চিন্তা করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সর্বপ্রথম এই প্রণালীর বিক্লন্ধে আলো-চনা হয়। এই প্রদক্ষে ১৮৯৩ দালে লিখিত শ্রীমরবিনের কয়েকটি প্রবন্ধে কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী যে দল্-প্রস্থ হইতে পারে না তাহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাহয়। এই প্রবন্ধগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার বহুপূর্বে ১৮৭৮ খুষ্টান্দে ব্দ্বিম্বচন্দ্র এই প্রণালীর রাজনৈতিক আন্দোলনের অসার্ম প্রতিপাদন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১২৮৪ বঙ্গান্দের বঙ্গদর্শনে 'পলিটিকস' নামে কমলাকান্তের এক পত্র বাহির হয়। বঙ্গদর্শনের দব্দাদক আফিম দিবার লোভ দেখাইয়া কমলাকান্তকে প্লিটিকস্ সম্বন্ধে লিখিতে অন্থ্রোধ করেন। ইহাতে কমলাকান্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। "আমি রাজা, না থোসান্দে, না জ্যাচোর, না ভিক্ক, না সপাদক—থে আমাকে পলিটকস্ লিখিতে বলেন ?" নিতান্ত মনঃক্ষ হইয়া ভরিটাক আফিম দেবন করিয়া কমলাকান্ত বদিয়া আছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন অদ্রে শিবুকলুর পৌত্র উঠানে ভাত থাইতেছে -আর অদ্রে দাড়াইয়া একটি কুকুর উচ্ছিষ্ট ভোজনের আশায় নানা ভাবে ও ভঙ্গীতে ভাতের থালার দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া আছে। "তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেথিয়া কলুপুতের দয়া হইল, তাহার পলিটি-কেল এজিটেশ্যন সফল হইল; কল্পুত্র একথানা মাছের কাটা উত্তম করিয়া চূষিয়া লইয়া কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল।" কাঁটাথানি থাইয়া কুকুর আরও কিছু পাইবার লোভে মৃত্ মৃত্ শব্দ করিতে লাগিল—কল্পুত্র এক মৃষ্টি ভাত দিল। এমন সময় কলুগৃহিণী কুকুরের প্রতি এক

ইষ্টক খণ্ড নিক্ষেপ করার 'রাজনীতিক্স' কুক্র আহত হইয়া
অতি ফ্রত বেগে পলারন করিল। তথন কল্গৃহিনী দেখিল
এক অতি বৃহংকার বৃষ আসিরাগৃহপালিত বলদকে সরাইয়া
তাহার জন্ম রক্ষিত থোলবিচালি থাইতেছে। কল্গৃহিনী
এক বংশথণ্ড লইয়া বৃষের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র বৃষ শৃঙ্গ হেলাইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলা কল্পত্নী প্রাণ
ভয়ে পলারন করিল এবং বৃষ্টি থোলবিচালি নিঃশ্রেম
করিয়া হেলিতে ছলিতে প্রস্থান করিল।

কমলাকান্ত এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন: "ত্ইরকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম—এক কুকুর জাতীয়, আর এক বুষজাতীয়। বিসমার্ক এবং গর্শাক্ত এই বুষের দরের পলিটিশ্যন—আর উলসি হইতে আমাদের পরমান্ত্রীয় রাজা মৃচিরাম রায় বাহাত্র পর্যন্ত অনেকে এই কুকুর দ্রের পলিটিশ্যন।"

ইহার মর্গ বুঝিতে কোন কট হয় না। এই পত্রের অন্তর কমলাকান্ত লিথিয়াছেন: "ভাই পলিটিক্স্ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতিছি, পিয়াদার শন্তরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল তাহাদের পলিটিক্স্নাই। 'জয় রাধে রফ! ভিকা দাওগো!' ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্! তদ্তির অন্ত পলিটিক্ন্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটতে লাগিবার সন্তাবনা নাই!"

ভারতের জাতীয় কংগ্রেদ প্রতিষ্ঠার দাত বংদর পূর্বে এবং স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপান্যান্য—আনন্দ মোহন বস্থ প্রমূথ নেতাগণ কর্তৃক ইণ্ডিয়ান আাদ্যোদিয়েশন্ প্রতিষ্ঠার ত্ই বংদর পরে ডেপুটি মাজেইটে বন্ধিচন্দ্র ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন দদ্ধে যাহা লিথিয়াছিলেন তাহা পড়িলে বিশ্বিত হইতে হয়। অপূর্ব প্রতিভা ও স্ক্রানৃষ্টির প্রভাবে বন্ধিমচন্দ্র যাহা ব্রিধাছিলেন তাহা ব্রিধাতি বাঙ্গালীর পাঁচিশ বংদর লাগিয়াছিল।

ঋষি বন্ধিমচন্দ্র কেবলমাত্র 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টা বা স্রষ্টা নহেন—তিনি স্বরং তাহার ভাগা ও টিপ্পনীও লিখিয়াছিলেন। কয়েকজন রাজনীতিক সদস্তের করুণ আবেদনের পরিবর্তে দ্বিসপ্রকোটি ভুজের ধৃত খর-করবালের উপরই যে ভারতবর্ণের মৃক্তি নিভর করে, বিংমচন্দ্র দিব্য দৃষ্টিতে তাহ। দেথিয়াছিলেন এবং দেশবাদীকে তাহা বৃশাইতে চেটা করিয়াছিলেন। আজ এই কথা বঙ্গবাদী মাত্রেরই ক্তঞ্জহ্দয়ে স্মরণ করা উচিত।



( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

ে কেমন ষেন ভাল লাগে এমনি নির্জন তুপুরগুলো। নিজেকে ফিরে পায় মিষ্টি।

কারিগর স্নান করতে গেছে পুকুরে—মিষ্টি জিনিষপত্ত-গুলো গুছিয়ে তুলছে। হঠাং কাকে আদতে দেথে মুথ তুলে চাইল।

কাঁচতে চাইলেও ওরা থেন এখনও মাঝে মাঝে পথের কাঁটার মত এদে দাঁড়ায়। চারিদিকে ঘেয়ো কুক্রের দল এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে—-এঁঠো পাতার চারিদিকে থেমন তারা ভিড় জমায় তেমনি কুৎদিত লালদা নিয়ে তারা এখানেও থেন ঘুর ঘুর করে।

হাসছে গোকুল।

---একা একা লাগছে ?
 মিষ্টি জবাব দেয়—তাই তুই এলি নাকি হাারে ?
 কেমন আপ্যায়নই মনে করে গোকুল । · · · এথানে

কেমন আপ্যায়নই মনে করে গোকুল। এখানে তার
দাবী যেন থানিকটা আছে। এ চাকলার লোকের উপর
কর্তৃত্ব করবার দাবী জানাবার জোর সে অর্জন করেছে।

মিষ্টির সর্বাঙ্গ জলে ওঠে।

গোকুল বলে ওঠে—শোনলাম খুব ধুম করে কান্তিক পূজো করলি। তা স্থারে, আমাদিকে নেমতন্ত্র করতে নাই ?

মিষ্টি জবাব দেয়—কি করে করি বল ?

- —কেনে? গোকুল প্রশ্ন করে।
- —তোর বাপ যে ইখানে ঘুর ঘুর করে, তা ছেলেকে বাপের আসলীলা দেখতে ডাকি কি করে বল!
- —বাবা! সেতে কবে মড়াগড়ের শোলে আংরা হয়ে গেছে।

গোকুল সহজভাবেই কথাটা বলে, মিষ্টি হাসছে— স্থৈরিণী সেই নারী, জিবের আগায় খুরের ধার এনে জবান দেয়।

- তুর বাপ কি একটো ? ওই যে তারকবাবু—
  শোনলাম দেও তুর বাপ। দে মিনবে যে নাক সটরান
  দিছে এথানে— আবার তুও এয়েছিস। দপ্করে জ্বলে ওঠে
  গোকুল। চোয়ালের হাড় ছটো ঠেলে উঠছে। জলছে
  তটো চোথ।
- ---থুব বেড়েছিস লয় ? গজরাচ্ছে গোকুল।
  হাসছে মিষ্টি, ছোবলটা ঠিক বেজেছে যথাস্থানেই।
  উঠে পড়েছে গোকুল।
  - डिर्रमा पि त्या ? उहे!

গোকুল দাঁড়াল না; উঠে বের হয়ে গেল হন হন করে। কথাটা তথনও কানে বাজছে। মিষ্টির ছুরির ফলার মত কথাগুলো। হাসছে তথনও মেয়েটা থিল-থিলিয়ে।

--কি হল রে ?

···কারিগর উঠোনে ঢুকেছে স্নান দেরে। ততেক দেখে চুপ করে গেল মিষ্টি।

—এমনিই হাসছিলাম। লাও ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেলাও দিন।

মিষ্টি দাওয়াটা সাফ করে জায়গা করতে থাকে। চকিতের মধ্যে কেমন বদলে গেছে, বিচিত্র একটি নারী।

কারিগর ওর দিকে চেয়ে থাকে—ঠিক যেন চিনতে পারে না ওকে। আলো আর ছারার আঁধার-ঘেরা একটি কোন মনোরম স্থান।

তার মত যাযাবর হাসও যেন তাই বাসা বেঁধেছে সেই নিরালায়।

···এমনি চোট থেয়েই গর্তের ভিতরের দাপও মাথা তোলে।

গোকুলও জানে—দারা অঞ্জের লোক তাকে ভয়ও করে, আর ঘুণাও করে তেমনি মনে মনে—তঃদহ বিজাতীয় কোন ঘুণা।

ওই স্বৈরিণী মেয়েটাও তাকে অপমান করতে সাহস করে। তাড়িয়ে দিতে পারে বাড়ী থেকে। অর্থ সামর্থ্য তার নেই।

যেটুকু ঘরের বাঁধন বলে ছিল—তাও থাকবে না। চুপ করে ভাবছে গোকুল।

এ কথা এতদিন ভাবে নি। ওই নর্দমার পোকার মত ঘিণঘিণে মেয়েটার মুখে ওই সব কথা শুনে মনটা কেমন খিঁচড়ে যায়।

তারকবাবুকেও কথাটা জানিয়েছিল—কিছু থড় দেন কেনে? ঘরটা ছাওয়াবো—তারকবাবুর মনে তথন অফ্র চিস্তা। ওর কথায় তবু জবাব দেয়।

—তা নিয়ে যাস ! এবার তো তেমন খড়ও হয়নি। নিবি—পণ কয়েক !

—কিছু টাকা—

— ওসব হবে না এখন—সাফ জবাব দেয় ভারকবাবু। কোন ধরা-ছোয়ার মধ্যে নেই। চুপে চুপে বের হয়ে এল গোকুল।

চলেছে এই দালান-কোটার পাড়া ছেড়ে নিজের জীর্ণ ঘরের দিকে! মনে জলছে গোকুল।

হঠাং থমকে দাড়াল।

গাড়ী বোঝাই বাসনঘুট নামছে অতুল কামারের শালের সামনে। ভ্বন আর এমোকালী কাঁধে করে নামাচ্ছে মালগুলো, ওদিকে কার্ত্তিকের দোকানে নোতৃন মাল ওজন করে মহাজনের সরকার হিসাব কসছে। একটু দাড়াল গোকুল।

পেট জালছে। েকেমন চুঁই চুঁই করছে পেটের ভিতর জীব একটু অহুভৃতি।

···অনেক দিন পর অন্থভব করে গোকুল এই শন্ত্রণা—কুধার জালা। বেলা বেড়ে চলেছে।

••• তুপুরের রোদ হলদে হয়ে আসে।••• তুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামো নামো।

টিউবয়েল থেকে জল প্রাম্প করে তাই কোঁক কোঁক করে গিলে চলেছে। তেকমন অসাড় হয়ে আসে পেটের সেই জালা।

···তারকবাবুর বাড়ী থেকে বের হয়ে আদবার সময় দেথেছিল ঠাকুর-বাড়ীতে অলভোগ—কেমন ঘিএর গন্ধ উঠেছে আকাশ বাতাদে। গোবিন্দ চালের স্থান্ধি পায়দার।

···পেটের জালাটা কেমন ধেন বেড়ে ওঠে। ঝিম-ঝিম করছে দৃষ্টি। আজ ত্পুরে ঘরেও দানাটি নেই। এগিয়ে যাবে—হঠাং কার ভাক গুনে দাড়াল।

—ঠাকুর! অ ঠাকুর মশাই।

ঠাকুর। গোকুলকে অনেকদিন ও নামে কেউ আর ডাকেনি। এককালে ডাকত অনেকে, নিমাই ঠাকুরের ছেলে—কারণ অকারণে অনেকে প্রণামও করত পথে ঘাটে। সে আজ অনেকদিনের কথা। তাই ওই ডাক-শুনে একটু চমকে ওঠে আজ।

--- আমাকে ডাকছ ?

অতুল কামার উঠে আসে। বুড়োর চোথে দড়িবাধ।
নিকেলের চশমা; পরণে একটু কালিমাথা কাপড়। শাল থেকে উঠে বাড়ী যাচ্ছিল, পথে ওকে দেথে দাড়িয়েছে।
কি যেন থানিকটা অহুমান করে নেয়।

—হাা। একটু আসবেন ?

··· বুড়োর সঙ্গে চলেছে গোকুল। বাড়ী চুকেই বুড়ো আদির করে বসায়।

...वरमा। वरमा--- ७ त्वीमा।

ভূবনের বৌ হেঁদেল খেকেই দেই অবস্থাতে বের হুরে আদে।

ভূবন বলে ওঠে বেরাগ্রণ। একট জল্পেনার ব্যবস্থা করোদিকি।

বড় বোই সংসারের চাকাটা ঠেলে চলেছে! তথুনিই

আদানকরে জলগড়িয়ে মস্ত বাটিতে চিড়ে ত্থ ম্ড়কি আর থেজুর গুড়ের নবাত এনে দেয় গোটাকতক।

গোকুল একটু অবাক হয়েছে এই অভ্যর্থনায়। অতুল বলে ওঠে—একটু জল সেবা কর ঠাকুর।

---গোকুল মাথা নীচু করে থেয়ে চলেছে। --- হ্যা ---সারা সকাল থেকেই আজ জোটেনি কিছু।

মনে হয় ওই মিষ্টির কথাগুলো—কোন জবাব দিতেও পারেনি সে।

— আর চাট্টি চিড়ে দিই ?

…বড়বৌএর কথায় মাথা নাড়ে গোকুল।

—না, না। একটু আগেই থেয়ে বের হয়েছি।

অতুর্ল কামার বলে ওঠে- তুটো পয়সা পেয়ে গেলাম আজকের কারবারে, বেরিয়েই পথে দেখলাম বেরান্ধণকে।

গোকুল কথা বলে না।

বেলা পড়ে আসছে।…পথে বের হয়ে এল।

জীর্থ ঘরটার দিকে থেতে চার না। কেমন থেন হু হু করে মনটা। একট্ব ঘর—একট্ব আশ্রয়—একমুঠো অন্ন —সব কিছুই আজ গোকুলের কাছে স্বপ্ন।

··· বৈকাল হয়ে আসছে। চট্টরাজ পুকুরের কাঁকুরে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ওই দূরের দিকে চেয়ে থাকে গোকুল।

···স্বর ডোমকে দেখে একট্ অবাক হয় সে।

-ওস্তাদ!

ঈশর এগিরে আদে—তোমাকেই খুঁজছিলাম ঠাকুর!
একটা চিল কর্কশ স্বরে ডাকছে আকাশকোলে; মুক্ত উদার ডাঙ্গা—শশুরিক্ত প্রান্তর থা থা করছে।

…একটা কথা ছিল ঠাকুর।

কথা !

ছন্ধনে পুকুরের পাড় থেকে চলেছে ছদিকে; খেন কেউ কাউকে চেনে না। কুচিলা কোপের ওদিকে গিয়ে বনে ঢুকল ঈশ্বর ডোম, কাহার পাড়ার ওপাশ দিয়ে বনের ওদিকে এগিয়ে চলেছে আর একটি প্রাণী সে গোকুল। হঠাং যেন তার গতি বেড়ে যায় বনের কাছাকাছি এসে। আর দেখা যায় না তাকে, বনের আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেল।

সন্ধানেমে এসেছে। মূথ আধারি রাত। পাথীর কাকলি থেমে গেছে, মূছে গেছে সারা আকাশে শেষ স্র্যের আলোকধারা, দারা গ্রাম যেন ওই অদীম আধারে হারিয়ে গেছে। জেগে আছে ছু একটি তারার আলো।

প্রীতি বইগুলো নিয়ে বসেছে। কেমন মনে হয় একান্ত অসীম গহনে সে যেন হারিয়ে গেছে। সভ্য জগতে সহুরে আলোকোজ্জল জীবন ধাত্রার মাঝে যাকে ভেবেছিল কোন ঠাই দেবে না, বহু প্রতিবাদ সত্ত্বে মনে তার কথাই আসে।

অশোকের অস্তিত্র তার কাছে একটা কঠিন প্রশ্নের মত জেগে রয়েছে। তাকে স্বীকৃতি দিতে ও পারেনি —একে-বারে অবহেলা করার মত ক্ষমতাও নেই। ওর কঠিন বাক্তিত্র আর ঋজুতার সামনে নিজেকে অনেক ত্র্বল বোধ করে, তাই দরেই সরে থাকতে চায়।

অশোকের কথাও ভেবেছে অনেক, একটা স্থন্থ সবল, শিক্ষিত লোক বেকার পাকবে বদে বদে গুদু গ্রাম্য কূটিল দলাদলির আবর্তে জড়িয়ে দিন কাটাবে সভ্য জগতের থেকে বহুদ্রে অন্ধকার গ্রামে, এটা ধেন তার কাছে অপমৃত্য বলেই মনে হয়।

না হয় পলারনী মনোবৃত্তি।

সহরের প্রচণ্ড বিবর্তন আর বিরাট রাজনীতির উত্তাপ থেকে পালিয়ে এসেছে অশোক।

···এই শ্রমবিম্থতাকেই সহ্ করতে পারেনি প্রীতি, কোথায় যেন বেধেছে তার মনে।

আজকের তরুণ মন, কি এক উন্মাদনার ঘোরে ছুটে যেতে যায়; জীবনে সে দেখেছে সহরের বিলাসপ্রাচ্য ভোগসম্পদ, তার থেকে প্রীতির মনের কোণেও
কোথায় একটা নিবিড় তৃষ্ণা সঙ্গোপনে তার মনের অতলেও
জড়িয়ে গেছে তার অজ্ঞাতেই।

এ কথাটা নীলকণ্ঠবাবুর কাছেও খেন কোথার প্রকাশ ধ্য়ে গেছে।

প্রীতিই প্রতিবাদ করেছিল সেদিন।

—-এটাকে স্বীকার করতে পারি না বাবা, তোমার ওই অশোকবাবুর এই কুয়োর ব্যাং হয়ে পড়ে থাকাটা।

নীলকণ্ঠবানুও দেখেছেন প্রীতির তরুণ মনের এই বহুতর জীবনের প্রতি সংবেদনশালতা। মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। ওর পোষাক-আশাক---চালচলন কথাবার্তার সেই মোহ থেন অজ্ঞাতেই জড়িয়ে পড়েছে। —তাই বলে গ্রামে কারো কিছু করবার নেই ?

প্রীতি বলে ওঠে—সহর থেকেই, বৃহত্তর জীবনের গণ্ডি থেকেই নির্দেশ আসবে; সমাজের ওপরের যারা তারা গ্রামের কেউ নয়।

—গ্রামের দিকে চেয়ে গ্রামের সমস্থা মিটবেনা—মিটবে মহানগরের নির্দেশে গ্রামের সব সমস্থা আর অভাব ?

নীলকণ্ঠবাব মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন।

প্রীতিও বাবার কথার স্থবে বেদনার আভাধ টের পেরেছে। জবাব দেয়।

—এ ছাড়া পথ নেই বাবা।

নীলকণ্ঠবাবু কথাটা মানতে চান না। বলে ওঠেন— গ্রামে এতদিন লোক হয়তো ছিল না –খারা তাদের সমস্তা সদক্ষে সচেতন, এখন গ্রামের জীবনেও ধারাপথ বদলেছে মা, সারও বদলাবে।

প্রীতি বাবার কথার জবাব দিল না। দিলে কড়া কথা স্পষ্ট করেই বলতে হয় তাই বোধ ২য় এড়িয়ে গেল। কিন্তু ত্রজনের পথ এবং মতের মৃলে যে কোণায় একটা নীতিগত বিরোধ দেখা দিয়েছে তা ক্ষণিকের জন্ম প্রকাশিত হলেও সেটা যে মৃছে কেলবার মত সামান্ত নয়, তা ব্কতে পেরেছে ত্রজনেই।

নীলকণ্ঠবাবু চূপ করে ফুরসি টানতে থাকেন। প্রীতিও পড়ায় মন দেয়।

একটা লোক কেন কি যেন মোহের ঘোরে এই অন্ধক্পে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে তা জানে না। কে জানে, হয় তো কোন গোপন ইতিহাস একটা রয়ে গেছে নিবিড় কোন ব্যথা, যার জন্মই সহরের জীবনে আজ ফিরে থেতে চায় না।

শ্প্রীতি আনমনে বইএর পাতাগুলো উলটে চলে।

হঠাৎ জাগে স্বরটা---শান্ত স্তব্ধ গ্রাম দীমায় নিশ্প্রভ তারাজলা আকাশে উঠেছে মিষ্টি একটা স্বর।

্ছ হু বাতাদ বয়, রাতের হিম হাওয়া। তারাগুলো ।

চেকে গেছে জমাট কুয়াদায়—অন্তহীন তমদার অতলে
কোন স্থু মন নিবিড় বেদনায় শুধু কাদছে।

্সানাই বাজাচ্ছে অবিনাশন। অবিনাশ ভোম।

···একক স্থরটা আলাপ করে চলেছে।

অশোক স্তব্ধ হয়ে বদে আছে।

প্রথম যেদিন ছেলেটার বাজনা শোনে ওই মিষ্টি লোহারণীর বাড়ীতে, সেদিনও এমনি চুপকরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শেষ না হওয়া অবধি বের হয়ে আসতে পারেনি।

অবিনাশের সঙ্গে সেই থানেই পরিচয়। আজ অবিনাশ বৈকালে এসেছে নিজেই।

—বাজনা শোনাব ছোটবাবু!

অশোক একটু যেন অবাক হয়—সেকি রে, কাজের বাড়ী হয়—সানাই বদে। তা গুধু গুধুই—

হাসে অবিনাশ—বিয়ে পৈতে বাড়ীতে কি বন্দেজী জিনিষ বাজাইবাব, ওই রং বাজাই। এতদিন বিষ্ঠুপুরে থাকলাম ছুএকটি শিথছি --সমজদার আপনারা, না শুনলে ?

কি যেন আশা নিয়ে শোনাতে এসেছে অবিনাশ।

মুথ টুথ শুক্নো—কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটে আসছে বোধ

হয়।

—ত। থেয়ে এয়েছিয় ?
 চুপ করে থাকে অবিনাশ।

মাঝে মাঝে ওর এমনিই হয়। সারামন হুহু করে জলে ওঠে। বাড়ীতে মন টেকেনা।

বাবাকে ও সহা করতে পারেনা মোটেই। লোকে কথায় বলে দৈত্যকুলের প্রহলাদ।

ঈশ্বর ডোমের নাম এ চাকলার সবাই জানে।
শিউরে ওঠে ওকে পথে দেখলে সময় অসময়! পাকাকাঁচা চুলগুলো কদম ছাট! জুয়োর হাতও যেমন চলে,
তেমনি এ অঞ্চলের গৃহস্থের নিশ্চিম্ভ জীবনেও সে এনেছে
কি এক আতক্ষের কালো ছায়।

কেউ জানেনা কার ঘরে কোনদিন চড়াও হবে। ' সেই ঈশ্বর ডোমের ছেলে ওই অবিনাশ ডোম।

··· ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন অন্য জাতের ছেলেটা, ভদ্রলোক ঘেঁসা—

এই নিয়ে মদ মেরে মন্তাবস্থায় ঈশ্বর অনেক মারধারও করেছে বৌটাকে।

—ভোমের বাচ্চা কভি নয় উটো, ভদ্রলোকের বাচ্চা— বল সাচ কথা বলবি কস্বা মাগা।

বৌটা শুধু কেঁদেছেই। আর শিশু অবিনাশ দেখেছে মলপ বাপের সেই তাণ্ডব নৃত্য। শিউরে উঠেছে। কিশোর মনে জন্মেছে ঘুণা আর আতঙ্ক। তাই বোধহয় একদিন ডানাপালক গজাতেই পালিয়ে যায়। সে আজ বছর দশেক আগেকার কথা।

ত্চার জায়গায় সবে বাজিয়ে কিছু প্রসা কড়ি আনছে। ক্রমশঃ নাম ডাক ও হচ্ছে।

কিন্তু ঈশ্বরের দেই এককথা।

- —ভোমের ব্যবসায় প্যাটের ভাত কুনকালে হয়, ই্যারে শালা ১
- আজও তাই নিয়েই বেধেছে বাবার সঙ্গে অবিনাশের।

···দেদিনকার কথা গুলো মনে পড়ে। অতীতের একটি শিশু কেঁদেছিল বাবার মারে। গক চরাতেও যেতো না, সে যাবে পাঠশালে।

…মাও তার সে সাধপূর্ণ করতে পারেনি সেদিন।

… मीर्घ म\*गवहात वम्रालाह आरमक किছा।

বোয়ান স্বাবলধী হয়ে উঠেছে অবিনাশ; কিন্তু মাও আজ বেঁচে নেই। শুনেছে কোন বছর নাকি অবিনাশের অনাগত কোন সহোদরকে বৃকে নিয়েই হতভাগ্য নারী স্বামীর পুণ্যপদস্পর্শ লাভ করে শেষ হয়ে গেছে।

ঈশ্বর ডোম দেবার ডাকাতির দায়ে জেলে যাবার আগেই বৌটাকে সামাত্ত একটা নিষেধের প্রতিবাদে থেৎলে লাথিমেরে শেষ করে গিয়েছিল।

অবিনাশ সবই শুনেছে। চুপকরে সয়েই গেছে। আব্দ তুপুরেও বাবা সেই কথাই তোলে। ···পাড়ায় কেমন ধেন একটা নগ্ন দারিদ্রা আর বীভংসতা।

···বাতাদে ধেনোমদএর গন্ধ, কোথায় মাটির বড় জালায় ভাতে বাথর দিয়ে পচিয়ে রেথেছে।

ঘরে টেকা দায়, যেন নরক।

ঈশ্বর ডোম এই বয়দেও ওই উন্মাদনা ছাড়েনি। চোথছটো করমচার মত লাল, দাকরেদদের ডাক দিয়ে নিজেই গিয়েছিল গোকুলকে খুঁজতে—দে নাকি বড়-বাবুদের গায়ে গেছে।

তাই ঘরে এসে থেয়ে দেয়েই বেকরে তার থোঁজে। হঠাৎ অবিনাশকে দেখেই কথাটা বলে ওঠে।

- উসব পুঁ পাঁা ছাড়ান দে, বুউলি।
- —তবে করবো কি ?

হাসছে ঈশ্ব ডোম। হা হা করে হাসছে তুর্নান্ত ওই লোকটা।...একটু গলা নামিয়ে ইসারা করে দেখায়।

—এতের বেলায় বেরো—একহাত মেরে আনবি, চোপন্নমাদ থা কেনে, পায়ে পা দিয়ে।

শিউরে ওঠে অরিনাশ বাবার কথা শুনে। ঈশ্বর বলে চলেছে।

— সোমত্ত বয়েস। সথ গেল বাজালি—এক আধকলি। তবে ওতে প্যাট ভরবেক নাই। তাই বলছি ছাড়ান দে।

অবিনাশ কথা বলে না। লোকটার দিকে চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে। তীব্র ঘূণা আর অসহা অবজ্ঞা ফুটে ওঠে।

সারা বাড়ীটার বাতাস বিষিয়ে উঠেছে, মদের তীব্র গন্ধে মাছি উড়ছে ভন ভন করে। পাশেই পটলার বোটা টেচাচ্ছে, পটলা বোধহয় পিটছে মদের ঘোরে।

বের হয়ে এদে দাঁড়াল অবিনাশ, হাতে ওই সানাইএর ছোট বাকা। ওরদিকে চেয়ে থাকে ঈশ্ব।

—কুথা যাবি ?

কথার জবাব দিলনা অবিনাশ, এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে গুলবাঘের মত লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াল—ঈশ্বর ডোম।

- —রা কাড়ছিস না যি ? কথাটো খুব থারাপ লাগছে না ?
- —উসব করিনি কোনদিন, করবোও না। না খেতে পেলেও করবো না। আমি চোর লই—

গর্জন করে ওঠে ঈশ্বর— চোর। কি বললি ?

—বলছিতো, আমি চোর লই। চোরের ভাতও থাইনা। তাই ইথান থেকে চলে যেচ্ছি।

—বটে ! ঈশ্বর অবাক হয়ে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে । বলিষ্ঠ যোয়ান ছেলে। তার ভাতও এতদিন খায়নি । আজ মুখের উপর ওই জবাব দিয়ে গেল !

গর্জন কয়ে ওঠে ঈশ্বর ডোম বেশ। তবে গুনে রাথো.
শালা—ই মাটিতে পা দিলে তুআধথান করে ফেলাবো।
তথ্নিই বলেছিলাম—কসবী বৌটাকে, উশালা বাপের
বাচ্ছা লয়, ডোমের রক্ত ওর গায়ে নাই। শালা
বিজাত।

--- চুপ করে বের হয়ে এসেছে অবিনাশ।

সামান্ত যে টুকু আশ্রন ছিল আজ তাও হারিয়ে গেল— পরিচয়ও। একাই পথে বের হয়েছে একটি পথহারা কোন অপরিচিত অবিনাশ।

···স্থরের প্রশ তার মনে কোন অদেখা পথে কোন আকস্মিক মৃষ্টে প্রবেশ করেছিল, অহুরণন তুলেছিল জানে না। কিন্তু তার জালাতেই বোধহয় আজ সে ওই ঘুণ্য জীবনের সঙ্গে আপোশ করতে পারেনি।

—বিশাল গেরুয়া প্রান্তরের বুক্চিরে চলে গেছে প্থটা;
সবুজ বনসীমায় এসেছে ঝরাপাতার স্পর্শ; পাথী ভাকছে।
কোথায় শন শন হাওয়ার স্তরে উদাস এক মহান স্বরের্
আলাপন।

ম্লতানী স্থারের মতই রঙ্গীণ বেদনাময় একটি **অদেখ্** আমেজ ওই দিকচক্রবালে বিশ্বতা এনেছে '

শালফুলের স্থবাস মিশেছে বাতাসে।

অবিনাশ কেমন যেন অসীম ওই ধরণীর কোলে তার নিজের সব তঃখ ব্যর্থতার কথা ভূলে যার।

- —খাসনি তুপুরে ?
- ---- atres

অশোকের কথায় যেন হঁস ফেরে। সলজ্ভাবে **ঘাড়** নাড়ে।

—উ হবে পরে।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন একট নিবিড় বেদনা ওর মনে। মেজের উপর বসে আছে কালো পেটা গড়ন। মুখে হাদির আভাষ একট্ লেগেই আছে।

অবাক হয়ে দে দেখছে ঘরের চারিদিক— মৃক্ত জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় দিনের শেষ আলোয় বনদীমা রঙ্গীণ হয়ে উঠেছে।

পাথীরা দলবেঁধে ফিরছে কুলায়—সন্ধ্যা নামছে।

স্বটা উঠছে আকাশে,।

জ্ঞমাট বেদনা ঝরে পড়ে আকাশ থেকে হিম ধারার, আর কুয়াসার গুড়ি গুড়ি চন্দন কণায়।

অবিনাশ কোন অদীম স্থর রাজ্যের মাঝে হারিয়ে গেছে। অবাক হয়ে শোনে অশোক---দারা গ্রামের লোক। . একটা বাঁশীর রক্ত্রের কোন নিবিড় বেদনাময় স্থর দারা গ্রামদীমা ছেয়ে ফেলেছে স্থ্রের মায়ায়।

রাত নেমেছে।

কুয়াস। ঢাকা রাত্রি; চাঁদের আলোটা ছড়িয়ে পড়ে তন্ত্রাচ্ছর গ্রামদীমায়—ছায়া আধার ঘের। বেন্তুবনে।

অবিনাশ যেন অন্ত জগতে চলে গেছে।

ওই ক্লেদাক্ত পরিবেশ, ছবেলা ছুমুঠো অন্নের জন্ম বাবার সেই কদর্গ জীবন্যাত্রা—এতটুকু আশ্রয়, সবকিছুর উর্দ্ধে স্বর্টা কোথায় হারিয়ে গেছে।

মারু বেহাগ বাজাচ্ছে অবিনাশ।

বিষ্টুপুর গোঁদাইপ্রভূর প্রিয় স্থর ! ওদের ঘরের মাধুর্যে—ভরপুর—প্রাণবস্ত।

এত মশগুল হয়ে সেও অনেকদিন বাজায় নি। হঠাং একটা আর্তনাদ ওঠে। কলরব!

নিস্তর স্থ্যময় সেই পরিবেশের মার্থ ছিল্লভিল হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে।

—চোর! চোর!

আর্তনাদ ওঠে কামারপাড়ার দিক থেকে। ভীত ব্রস্ত কাদের আর্তনাদ। থেমে গেল অবিনাশ।

, ···এত চেষ্টায় যে স্থন্দর পরিবেশ গড়ে তুলেছিল নিমিষের মধ্যে তা কোনখানে যেন হারিয়ে গেল। জেগে উঠেছে গ্রাম—কারা হৈ চৈ করছে। আবছা অন্ধকারে কাদের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ----ভূঁসিয়ার।

মিশে গেল তারা অরণ্যের কুহোল-ঢাকা অন্ধকারে। তথনও কলরব শোনা যার। কারা থেন দল বেঁধে এই দিকেই আসছে। লগ্ঠনের আলোয় পথটা ভরে উঠেছে।

চোর পড়েছিল অতুল কর্মকারের বাড়ীতে। আজই অতুল কর্মকার সদরে প্রথম চালান দিয়েছে অনেক মাল। খুট বাসনও এসেছে অনেক। কি করে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল জানে না--যারা পাবার ঠিকই পেয়ে গেছল। ছান্ত দাসও বলে ওঠে বীরদর্পে--

— আজ বৈকালেই শালা ঈশ্বরকে দেখেছিলাম কাকা।
আতুল কামার চুপ করে বসে আছে। কোন কথা বলে
না। সকলেই বৃঝতে পেরেছে ব্যাপারটা ! আজ সর্বস্বান্ত
করতে এসেছিল ওরা। কিন্তু পারেনি।

সাবধান হয়েছিল আগে থেকেই কামার পাড়ার লোক। আকাশ বাতাদে ওরা টের পেয়েছিল আগামী সর্বনাশের কালো ছায়া।

ওরা সজাগই ছিল।

বাতাদে স্থরটা উঠছে। মিষ্টি সানাইএর স্থর। হঠাং আবছা অন্ধকারে করো যেন নেমেছে পাঁচীল উপকে। একটা শব্দ! জেগে উঠেছে সকলেই। চীংকার করছে মেয়ে বোরা—পাড়ার অনেকেই।

…বেগতিক দেখে ওরা পালাচ্ছে।

এমোকালী চালা থেকে লোকটাকে নামতে দেখেই পিছন থেকে পায়ে সজোৱে বৃসিয়েছে লাঠিটা।

অফ্টু আর্তনাদ করে পড়ে যায় সে।

ওরাও পালাচ্ছে! নিমিধের মধ্যে আহত লোকটা উঠে দাঁড়াতে গেল—পারে না। আর সবাই কোন দিকে আঁধারে মিশিয়ে গেছে।

—ধরেছি এক শালাকে। আলোটা আন।

চমকে ওঠে অতুল কামার। আজ বৈকালেই ক্ষধার্ত লোকটাকে ডেকে এনেছিল—ভক্তিভরে ব্রাহ্মণ সেবা করিয়েছে। আর সেই-ই কিনা রাতের অন্ধকারে এসেছে তার সর্বনাশ করতে।

গর্জাচ্ছে কালীচরণ —ঠাকুর না কুকুর। দে শালোর মুখে মুতে।

#### —কেলে !

অতুল থামাল তাকে ! কি করা যায় ভাবছে। চোরের ব্যাপারে কি ভাবছে তারা !…বেদনায় কাতরাচ্ছে গোকুল।—

হঠাং অশোককে দেখে ওরা যেন অকলে কূল পায়। --ছোটবাবু!

এগিয়ে এসে দাঁড়াল অশোক। অবাক হয়ে আহত গোকুলের দিকে চেয়ে থাকে।—থানায় থবর দিতে হবে কালী। কি যেন ভাবনায় পড়েছে তারা। আশাস দেয় অশোক।

-—কোন ভয় নেই। যাও আমি লিখে দিচ্ছি। আর গমণ ডাক্তারকে ডেকে আফুক একবার।

গোকুল উঠে বদেছে ইতিমধ্যে—কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়।

···স্থরের সংস্পর্গ যেন ওদের আক্রমণে নিঃশেষে মুছে গেছে গ্রামসীমা হতে।

অবিনাশের দব চেষ্টা—সাধনা বার্থ করে দিয়েছে ঈশ্বর ডোম বারবার তার নিষ্কুর পাশবিকতার।

চুপ করে বসে আছে অবিনাশ, সেও শুনেছে ওই চুরির কথা, তার কানেও গেছে আজকের রাত্রের এই চুরির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বাবার নাম। অবনী মুথ্যে সবজান্তা। সে নাকি পরিশার বলেছে—এ সব চুরি ওই ঈশ্বর ডোমেরই কাজ।

ছাত্ম তো পরিষ্কারই বলেছে—উসব জানি না আজে। উকে আজ বৈকালেই দেথছিলাম পড়েল পুকুরের ধারে ওই গোকুলের সঙ্গে।

অশোক কোন কথাই বলে না। থানায় খবর পাঠিয়েছে রমণ ডাক্তার—গোকুলের পা থানা দেখে। ঐ যে কামারের মার বাবা, গেছে একেবারে পাথানা।

কালী গজরাচ্ছে—আর চুরি যেন না করতে পারে আজে। তাই ঠাাংটাই নিলাম। বেকাহ্ত্যা করে কি হবেক।

আশ্চর্য ধৈগ গোকুলের, এত কথাবার্তা—মন্তব্য— গালাগাল নির্বিকারচিত্তে হজম করে যায়।

অবিনাশও গিয়েছিল দেখতে। চুপ করে সরে এ**সেছে** দেখে শুনে। কেমন তার মনে একটা বিক্ষোভের স্থং— হতাশার অন্ধকারে সব যেন ডুবে যায়।

···ভোর হয়ে আসছে।

জেগে উঠেছে স্বপ্তিমগ্ন গ্রাম। বনদীমার বৃক্তে ছড়িয়ে পড়েছে দকালের প্রথম দোনা রোদ।

···গরু ওলো এমে বন্ধারের মাঠে জমছে।

ইাদের দল কলরব তুলেঙে পড়েল পুকুরের ঘন নীল জলের বুকে। শান্ত জীবনযাত্র। কোথাও কোন ছন্দহীনতা চোথে পড়েনা। কাষে বের হচ্ছে মুনিষ-মাহিন্দারের দল। এরই মাঝে কেমন যেন ন্তব্ধ হয়ে গেছে অবিনাশের স্থর।

—ছোটবাব। অংশাক ওকে দেখে মুথ তুলে চাইল। হাতে ওর সানাইএর ভোটু বাক্স। বেকবার জন্ম তৈরী হয়েছে সে। প্রণাম করে অংশাককে।

**∵কোথা যা**বি ?

হাদে অবিনাশ, জানেনা দেও তার গন্তব্যস্থল। তবু বেতে হবে তাই জানে। এখানে থাকলে দে বাঁচবে না। ওদের মৃতই কোন রক্ষে ত্রপুমাত্র বাঁচে থাকবার জন্তই এই প্থেই হয় তো নামতে হবে। এর চেয়ে তার এই অনিশ্চিত জীবনই কামা - ৩৭ বাঁচবার পথ খুঁজে নিতে অস্ততঃ চেষ্টা করবে।

অশোক ওর ছাতে তুলে দেয় দশ টাকার একটা নোট!

--রাথ

··· কেমন যেন ইতস্তত করে অবিনাশ। — মাঝে মাঝে দেখা করিস।

প্রণাম করে অবিনাশ। দেখা সে করবে। একটি

মাস্থকে অস্ততঃ সে খুঁজে পেরেছে এখানে, যে তাকে বৃঝতে পেরেছে — অস্ততঃ ভালবাসে। এই ভালবাসার কোন সংজ্ঞা নেই, চিনতেও দেরী হয় না। অদৃশ্য কোন বন্ধনে মাস্থকে রেঁধে রেখেছে — ইাটতে শিথিয়েছে।

শত তৃংথের মধ্যেও তাই সাস্থনা পার অবিনাশ।
সকালের আলো-কলমল ধরিত্রী, পাথী জাকা বনভূমির মাঝ
দিয়ে চলে গেছে ছায়াঘন পথটা—মাথার উপর অসীম নীল
আকাশ। বাতাদে বিচিত্র এক অধরা স্কর। এমনি
উদার পৃথিবীতে সে জন্মেছে। শত বর্গাম্থর দিনে শুনেছে
মেঘগর্জনে আর বৃষ্টির ধারাপাতে একটা মহান স্কর—
দিক থেকে দিগস্তজোড়া সেই স্করের বিশাল অপরূপ রূপ—
আবার সেই বর্গার মেঘরাগের আলাপন শেষে দেথেছে
শরতের শ্রামল স্বিশ্ব ছায়া-ঢাকা মাধুগা—বাতাসে পূর্ণতার
আধাস।

বদন্তে তাই দেজে উঠেছে আজকের বনত্মি—সব্জ হলুদ আর নানা রংএর পত্রপুটের নৈবেত, বাতাসে মহুয়া কুর্চি ফুলের মদির স্থবাস।

. বিশাল মহান এ কোন পৃথিবী। মৌমাছি আর প্রজাপতিরা বাতাদে ছিটোন রঙ্গীণ ফলের মত উড়ে চলেছে বনে বনে। একি এক স্থন্তর রাজ্য।

থমকে দাড়িয়েছে পথ-চলতি অবিনাশ।

কে যেন অক্সাতেই তাকে এই শাস্ত নিবিড় প্রকৃতির সূভাঙ্গনে হাত ধরে এনে পৌছে দিয়েছে অধরা কোন স্বপ্ন রাজ্যের মূশায়েরায়!

কি ভেবে বদে পড়েছে অবিনাশ।

সবৃদ্ধ হরিতকি গাছের নীচে বদে আপন মনে সে , বাজিয়ে চলেছে। এর স্থরটা ওই বনভ্যির ঐক্যতানে মিশে গেছে। রাগ বসন্ত!

বনভূমিতে রোদ উঠেছে। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে হিজিবিজি-কটি। রৌদ্র ছায়ার মায়াজাল;

একজোড়া মধ্র ঘূরে বেড়াছিল, কি একটা বিচিত্র স্থরে—
তারাও উংকর্ণ হয়ে ওঠে।

শোস্ত পুকুরের মাঝে কে যেন একটা টিল ছুঁড়েছে।

 শচারিদিকে উঠেছে তরঙ্গ। তীরে গিয়ে ঘা থেয়ে ফিরে

আসে। কামারপাড়ার অনেকেই এতদিন ঠিক ব্যাপারটার

গুরুত্ব অন্তত্তব করতে পারেনি। ক্রমশঃ করেছে এবং
বেশ সুঝেছে এই ঘটনার পর থেকেই।

তারা আর তারকবাবু—অবনী মুথুযো—ধরণী চট্টরাজ কাউকেই মাল দেবে না; সমস্ত মাল-পত্র যাবে সদরের মহাজনের ঘরে। ক্রমশঃ শালের গনগনে আগুনে তাতা লোকগুলোর মনে একটা কঠিন শপথ যেন জেগে উঠছে।

অতুল কামার বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। এতদিন বাম্ন
 এবং জমিদারবাবৃদের গুটী মায় পাচ কড়ার সরিকান ধরণী
 ম্থুয়োকেও সম্মান দিয়ে এসেছে। একটা সম্পর্কও গড়ে
 উঠেছিল। তাই এত সহজে এক কথায় সে সব কিছু মৃছে
 ফেলতে পারে না।

সতীশ ভটচাযএর কাষ বেড়েছে। কামারপাড়ার ক্যাড়া শিব পূজো—এটা সেটা পূজো আস্রায় সেই যায়। ওইট্কুই যেন ধর্ম এবং সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে ওরা তাদের।

দেড় ঠেঙ্গে ভটচাষ সেদিন কথাটা পাড়ে। এটা কি ঠিক হচ্ছে অতুল ?

অতুল তামাক টানছিল দাওয়ায় বদে—ভটচায মশায়ের কথায় মৃথ তুলে চাইল।

—এই গাঁয়ের বাবুদের সঙ্গে এটা করা! গাঁয়ের পয়সা গাঁয়েই থাকতো—না হয়। যেছে মহাজনের ঘরে—

অতুল প্রথমটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল ছেলে-ভাইপো অক্যদের।

এমোকালী বলে ওঠে—না। ওরা দর বাড়ালে তবে কথা।

অতুল আপোষের সেই মন নিয়েই বলে।

— আজে বাবুদের দর বাড়াতে বলেন, তবেই ছেলের। কথা বলবে। জানেন তো আমরা হলাম বুড়ো হাবড়া, আজকালকার ছেলেদের ব্যাপার কিনা—

বুড়োও যেন নিজেকে অসহায় বোধ করে। সতীশ ভটচায়ও। তারও মৃস্কিল বেড়েছে এই পরস্পর ঝগড়ায়। রাথা চলবে না। দরকার হয় একটাকে ছাড়তে হবে।

তা ওই বামুনপাড়াই হোক—আর কামারপাড়া এবং অক্তান্ত পাড়াই হোক—হুটোর একটাকে তার ছাড়তে হবে।

সতীশ ভটচায অবশ্য অনেক চেষ্টাই করছে যাতে একটা মীমাংদা হয়ে যায়—কিন্তু দেথছে ত্বজনেই যেন শাল-কাঠ, ভাঙ্গবে তবে হুইবে না।

অতুল বলে চলেছে—এটা দেখতেও থারাপ লাগে ভটচায মশায়—এই আকচা-আকৃচি থ আমরা তো পিঁপড়ের জাত-টিকে আছি। টিপে দিলেই নাই। আপনিও বুঝিয়ে বলেন বড়বাবুকে।

ভুবন বাড়ীতে ঢুকেই ওদের কথাবার্তা গুনে একটু চটে ওঠে। বাবাকে যেন ব্ঝিয়েও পারেনি এতকাল। বুড়ো হলে বোধ হয় এমনি নিস্তেজ হয়ে আদে মাতুষ। সকলের কাছেই কাঁছনি গাওয়াটা স্বভাবেই দাঁড়ায়।

এগিয়ে আদে ভ্বন। একটু কঠিন স্বরেই বলে ওঠে --থামো দিকি তুমি।

অতুল চুপ করে গেল। ছেলের অতর্কিত ধমকানিতে ভয় পেয়ে গেছে সত্যিই।

একটু থেমে বলে ওঠে অতুল—ই্যারে,মীমাংদার কথাও কইবি না? হাজার হোক গাঁয়ের বাবু ওরা।

গঙ্গরাচ্ছে ভুবন---মীমাংসা। ওই উদের সঙ্গে। তেলে জলে মিশ খায় না। ই আবার নোতুন কথা কি। উ লিয়ে আর কুন কথা তুমি বলবা না, শুনবো নাই।

সতীশ ভটচাযও চুপ করে যায়।

ভূবনই বলে ওঠে সতীশ ভটচাযকে।

—আপনিও এ নিয়ে আর কথা বলবেন নাভটচায মশায়; শেষ কথা হয়ে গেইছে। আর লয়।

সতীশ ভটচায সাপের মূথে চুমু দেয়—ব্যাঙ্গের মূথেও। স্থতরাং বলে ওঠে সেও—তা তো বটেই বাবা।

গজরাচ্ছে তথনও ভূবন---ই্যা। ছাপ কথা বলে দিইছি। গুটি গুটি বের হয়ে গেল সতীশ ভটচায—অতুলও

তারকবাব পরিষার জানিয়ে দিয়েছে—খাম আর কুল হুই পিছনে পিছনে গেল, ছেলের ওই কড়া কড়া কথা গুলো কেমন তার ভাল লাগে না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ভুবন।

—মেতে উঠলা নাকি হাা গো!

कन्मर्त्वो मव वााभाविष्ठा छत्नरह । ভটচाय मगायरक ধমকানো—বুড়ো শশুরকে ওই সব বলা -সবই দেখেছে সে। কেমন ভাল লাগেনা তার এ সব।

কদম এমনিতেই শান্ত প্রকৃতির। চূপচাপ ঘর সংসারের কাষ নিয়েই থাকে। ভগবান তার বৃকে একটা অদীম শুক্ততা ব্যর্থতা দিয়েছেন—তা ও সে টের পেয়েছে।

মাহয়নি আজও।

মনে হয় কোন পাপে অপরাধে তার এই ব্যর্থতা। তাই সহজেই বোধহয় মন কাদে তার।

ভূবন এতশত ভাবে না। সে কাষ নিয়েই থাকে—এ**ত** তলিয়ে বোঝবার ক্ষমতাও তার নেই। চায়ও না।

তাই স্বীর কথায় জবাব দেয়।

- —ঠিক কথা বলবো তাও দোষ!
- —ঘ্রের ভেতর ঠিক কণা বলতে বলেনি কেউ— 9ই সূব विक्रिया (मवा भारत वरम---ইथारन नशा **गांनी** লোককে যা লয়, তাই বলব। '
  - -- ওই। ইকি হল তর।

--- অবাক হয়ে যায় ভুবন। কদমের অন্তরে কোথায় সেই স্বপ্তবার্থতা জেগে উঠেছে। কাদছে সে।

ভূবনও কেমন অপ্রতিভ বোধ করে।

—धार ! थानि थानि कां मिन दकरन वन मिकि ?

চোথ মৃছে সংর গেল কদমবৌ। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বাটনা বাটতে থাকে।

সকালের স্থরটা কেমন কেটে থায়। ভুবন শাল-ঘরের দিকে যাচ্ছে দেখে অতুল বড়ো এসে চুপ করে চারপাইএর উপর বসলো। হাতের হুকোটা টানবার মনও যেন তার নেই। কি ভাবছে।

ভূবন দাড়াল না, কাগে চলে গেল বাইরে।

J. 31 x 1;

### রবীক্রনাথের গোরা ও শরৎচক্রের নববিধান

#### শ্রীবলাই দেবশর্মা

শরংচন্দ্রের উপকাদ-সাহিত্যের সমাক্ পরিক্রমা হয়
নাই। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ক্থাশিল্পী বলিয়া প্রশংসা করা
হইলেওয়খন তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দিবার একটা জল্পনাকল্পনা হইতেছিল, তখন কেহ কেহ তাহার বিশেষ বিজক্ষতা করিয়াছিলেন। অতীতের সেই সকল বিষয় বর্তমানে
আলোচনা করা নিস্পায়েজন।

শরংবারর সে সকল উপকাস ও গ্রাসাহিতা রিসিক ও পাঠক সমাজে সমাদৃত হইরাছে, তাহার মধ্যে "নবিধান" উপ্রাস থানি স্থান পার নাই। বিশ্বমচন্দ্রের "রাধারাণী" যেমন একথানি লিরিক ধর্মী—গ্রু, নবিধানও তেমনই নীতিকাবা প্রবণ উপকাস। আপনাতে আপনি চল চল, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এই উপকাসটি সাহিতা কলা আর্টের সমগ্রহার বিচারে শ্রেপ্তর লাভের যোগ্য কিনা, এ বিচার করিতেছি না, তবে ইহার একটি নারীচরিত্র যে অন্ত্র্পম এবং উহাই এই উপ্রাসের মানস সরোবরে শতদল শোভার ফুটিয়া রহিয়াছে, ইহা নিংসন্দেহ। এমন নারী-চরিত্র কোটিকে গোটিক মিলে। এই উপ্রাস্থানিকে বলা যায় সাহিত্যের উপেঞ্চিত।

বিধাতে উপত্যাদ দাহিত। রবীন্দ্রনাথের "গোরা"
বিথাতে উপত্যাদ এবং ইছ। বহু প্রশংদিত বটে। ছিজেন্দ্রলাল—যিনি রবীন্দ্র কাবো ছুর্নীতি, অবাস্তবতার ও অপপষ্টতার তীব্র সমালোচনা করিয়।ছিলেন, তিনিও গোরার
প্রশংসায় ছইরাছিলেন—পঞ্মুথ। আচায রামেন্দ্রন্থনর
গোরা সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ অভিমত উথাপন করিয়াছিলেন
বটে, কিন্তু তাহা ঐ উপত্যাদের রসবস্ত সম্বন্ধে নহে—সমাজবিজ্ঞানের বিচারে গোরায় যে ক্রটি-বিচ্যুতি রহিরাছে
রামেন্দ্রবাব্ তাহাই সমাজ-বিতা ও জীব-বিজ্ঞানের দিক
দিয়ে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

থে ভাবে অন্ধ্যাণিত হইয়া ধৰীন্দ্ৰনাথ গোৱা লিপিয়া-ছিলেন, সে ভাবধারা উপক্যাস্থানির স্মাপ্তিশীর্ব পুষ্ত অন্থর্তন করিয়া চলিতে পারিয়াছেন কিনা, সে কথাও আজ প্রথন্ত মীমাংসিত হল নাই। গোরার এইরূপ পরি-সমাপ্তি কি কারণে হইল, তাহা বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে জন্ম হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ স্বরূপে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই কারণেই গোরা ব্রাহ্মতরুণী স্ক্চরিতার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার ভারত-ভক্তির পরিসমাপ্তি ঘটাইল। রবীক্র মানসিকতার ইহা পিতৃক্তা—থেনাশ্র পিত্রো যাতা।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাহ্মবের প্রভাবে কতকটা প্রভাবিত হুইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার প্রতাক্ষ প্রমাণ গোরা। গোরার উক্তি যাহা সে বিনয়ের সহিত আলোচনা করিত. কিন্তা গোরার একান্ত বন্ধ বিনয় – শাহা স্কচরিতা ও পান্ত-বাবুর সহিত তাথাদের বিতর্ক প্রমঙ্গ উত্থাপন করিত, তাহা বিলাত্যাত্রী সন্ন্যামীর চিঠি, সমাজ ও "সন্ধ্যায়" উপাধ্যায় যাহ। বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, তাহারই পুনক্জি। এই সাদৃশ্য নিণয় করিতে বিশেষ কট্ট করিতে হইবে না, উহা সহজেই ধরা পড়িবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধ্র নহেন। তিনি তাঁহার স্বকীয় সত্রায় সমধিক আস্থাসম্পন্ন। প্রস্ত ভিনি রাধা এবং পিতৃধর্মনিষ্ঠ। বাধাধর্মের অভ্যতম প্রব-ত্তক ও প্রতিষ্ঠাত। মহিধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র তিনি। বংশাভিজাতোও তদানীম্বন দিনের বাংলায় তাহার একটা বিশিষ্ঠ স্থান আছে। আবার শোণিতধারার বৈজিক শক্তিকেও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না। গোরা লিখিতে গিয়া তিনি তাহা পারেনও নাই। তাঁহার জন্মগত স্বভাব সংস্কারের বিপরীত ধারার চলিতে যাওয়ায় তিনি পদে পদে থামিয়াছেন। পরিশেষে তিনি তাঁহার পৈতক ভাবাদর্শের নিকটই আলমুসমর্পণ করিয়াছেন। আইরিশ পিতামাতার সন্তান গোরা হিন্দু সমাজের প্রেক একটা জটিল সমপা: অতএব ব্রান্ধতকণী স্তচ্চিতার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া একটা নিতান্ত কল্পিত সমস্থার সমাধান করিতে চাহিয়াছেন। আইরিশ-কজা মিদ্নোবল থে
নিবেদিতা হইতে পারেন, অথবা শুর জন উড়ুক্ যে ইংরেজ
থাকিয়াও তন্ত্র অন্থীলন করিয়া মৃত্যু কালে বলিয়া যাইতে
পারেন যে, পরজন্মে আমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিব;
বিবেকানন্দের প্রতিবাদী এবং নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ
পরিচিত হইরাও রবীন্দ্রনাথ ঠাহার ধর্মসংস্কারের বিক্দ্রত।
করেন নাই। গোরার পরিণতি তাহার স্প্রিকল্পিত।

গোর। যে আদর্শের অন্থপ্রেরণাতেই লেখা হউক, তাহার চরিত্রগুলিতে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি একটু অধিক আকর্ষণই দুটিয়া উন্নিয়াঙে। ইহা অস্বাহাবিক হয় নাই। কেননা, ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ওক হইরা তিনি যে হিন্দু ধর্মের জর ঘোষণ। করিবেন, এমন একটা সন্ধান্য সামা তিনি অন্থসরণ করিতেন না। এইখানে ব্রহ্মবান্ধর—রবীন্দ্রনাথে ঐকান্থিক প্রভান বাংগার যে মুহুর্তে বেদান্থের আলোকে হিন্দুধর্মের অপূর্ব মূর্তি দেখিলেন,সেইদিনই তিনি তাহার পিতৃধর্মে প্রত্যাবতন করিলেন। বিশ্ব—রবীন্দ্রনাথের জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথ এমন সন্ধাণ্যুজি ইইবেন—কেমন করিয়া ?

তবে রাগা সমাজের যে আচার ব্যবহার-- আদি রাগা স্মাজের র্বীক্তনাথ সহা করিতে পারেন নাই, তাহার প্রতি তাহার বিতৃষ্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অত্যুগ্রাধিকা বরদ:-কুন্দরীর প্রতি কবি আদৌ প্রসন্ন নহেন। এই হঠাং-ব্রাহ্ম মহিলাটির চলনে, বলনে, সাজসজ্জায় কোণাও তিনি শোভনীরতা দেখিতে পান নাই। অথচ তাহারই ক্সা পার্ণাল্লিত। কবির চক্ষে হেয় নহে। বরদাস্থন্দরীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার কারণ ছুইটি হুইতে পারে। প্রথম ---কাহারও কাহারও এইরূপ সাম্প্রদায়িক উগ্রতা স্বাভা-বিক ভাবেই দেখা দেয়; দিতীয়—আদি বাদ্য সমাজ ও সাধারণ বাদ্ধ স্মাজের পার্থকা ২ইতেও রবীক্রনাথের এই মনোভাবের স্বৃষ্টি হইতে পারে। শেষের কারণটি একান্ত অদৃষ্ঠত নহে। কেননা, সাধারণ বান্ধ স্মাজের উৎসাহী মতা পাল্পবাবুর প্রতিও কবি সম্বৃষ্ট নহেন। বরদাস্কল্বীর গ্রান্ধ-পূণার অতি-আধিকা রধীন্দ্রনাথের চক্ষে আদৌ সমর্থন যোগা চইতে পারেনা।

তবুও গোরা গ্রন্থানিতে রবীজনাথ ব্রাহ্ম নরনারীকেই পদে পদে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাহার ছই একটি

महोच्छ एम ७ वा প্রাক্ষন। বান্ধর্মাবল্দী পরেশবাবু যথন তাঁহার দক্ষিণের বারান্দাটিতে উপাসনা করিতে বসেন, তথন তিনি ব্রহ্মে একেবারে ড্বিয়া যান; কিন্তু গোরার পিতা কুফদ্যাল স্বদ্। ধর্মকর্ম লুইয়া থাকিলেও সে শুধু নির্থক আচার-বিচার বিধিনিষেধের বেড়াজাল। তাঁহাকে তাঁহার বাদ্দ বন্দ প্রেশবাব্র মত ইইপানে সমাহিত হইতে দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী কর্মী, লেখক. বকা, প্রচারক পায় বাবু অপেকা হিন্দু সমাজ ভুক্ত বিনয়ের প্রতি কবির মমতা কিছু অধিক, ইতার কারণ—বিনয়কে রবীন্দ্রনাপের প্রয়োজন আছে। তাহাকে তিনি হিন্দু মেয়ের স্থিত বিবাহ না দিয়া ব্রাসিকা ক্লিডার **স্থিতই বিবাহ** বন্ধনে আৰদ্ধ করিবেন। যে চিয়িত বা**ক্তি, তাহাকে** কে আর উপেক্ষ। করিতে পারে। **উপন্যাসিক ও কবি** মাক্রমই, তাহাকে ঋদি বলিলেও ঋষি নহেন। ববী**লুনাথও** একথা বলিয়া গিয়াছেন-কাব্য দেখে যেমন ভাবো, কবি তেমন নয় গো! বিনয়কে তিনি হিন্দু সমাজের বন্ধ প্ৰশ হুইতে ব্রাহ্ম সমাজের মহাসাগরে অবগাহিত করাইয়া-ভিলেন।

গোরার মা আনন্দমনীকে ববীন্দ্রনাথ আদর্শ জননীরপে অধিত করিয়াছেন! ইংগর কারণ আনন্দ্রমনী হিন্দু গৃহিণী হইলেও উদারমতাবলম্বিনী। তিনি তাঁহার খুটান পরি-চারিক। লছমিয়ার হাতে অন্ধল গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র ইতন্তকঃ করেন না। কিন্তু, স্ক্চরিতার মাদীমাতা নিষ্ঠাবতী এই হিন্দু বিধ্বাকে তিনি আদৌ সহাস্তৃতির চক্ষে দেখেন নাই। বরঃ তাহাকে খব করিতে কিছু মাত্র কার্পণা করেন নাই।

এইরপে গোরার এক একটি চরিত্র লইয়া **ষদি তুলনা**মূলক সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে ষে
উক্ত উপল্যাসে কবি ব্রাহ্ম নারীচরিত্রগুলিকে এমনভাবে
চিত্রিত করিয়াছেন, যাহাতে হিন্দু সমাজভুক্ত কোনও মহিলা
তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেনা। এই প্রসঙ্কে
রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ব্রহ্মবাদ্ধবের একটি উক্তি মনে পড়ে।
উপাধায়ে বলিয়াছেন—জাতীয় ইতিহাসে যাহারা আলোক
পায় না ভাহারা এই।

কিন্ধ জাতীয় ইতিহাসের এই দিবা আলোক দীপামান হইয়া উঠিল—শবংচন্দ্রের বহু উপক্লাসে। সাহিতা-কল্ ষাহাকে আর্ট বলা হয়, তাহা দেশায়বোধ ও স্বতক্তি শ্রী
হইতে পৃথক বস্ত নহে। শরংবারু বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হইয়া কেবল যে একটি মিই, করুণ, মমতাপূর্ণ রস
পরিবেশন করিলেন, তাহাই নহে, তিনি হিন্দু নারী মহিমার
অপ্রতাও তাহার কৃশলী তুলিকায় আলিম্পিত করিলেন।
যে ধর্মাশ্রের রামকৃষ্ণ, ভুদেব, ইপ্রচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতির
জননী ও শত শত মহাপুরুষের মাতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,
এমন কি রাজা রামমোহন মৃহ্রি দেবেন্দ্র নাথের জননী যে
সমাজে সমৃত্তা ও প্রতিপালিতা, সেই হিন্দু নারী কথনও
হেয় হইতে পারেন ? এইরূপ চিন্তাও আয়েলোই।
রবীন্দ্রনাথও এই নারী সমাজকে দেখিয়ে একদিন বলিয়াছেন
—মা বলিতে প্রাণ করে আন্টান, চোথে আসে জল ভরে।
মাত্রই হিন্দু নারীরের প্রপ্রণ।

শরংচন্দ্র এই মাতৃস্বরূপ অন্ধিত করিয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট কতকগুলি উপ্তামে। তাঁহার ন্ববিধান গ্রন্থানি ও এই মাতৃমহিমায় উদ্যাসিত। নববিধানের উষা প্রথারিণী না হইয়াও জননী। তাহার সহজ মাতৃত্ব স্কাদাই তাহার মাতৃ মহিমায় মহিমারিত হইয়া রহিয়াছে। শরংবার বিন্তুর ছেলে, রামের জমতি প্রভৃতি গ্রন্থ না লিখিলে যে হিন্দ্র নারী মাহাত্ম অজ্ঞাত হইয়া থাকিত এমন নহে, তবে বলি--- দাহিতোর উপ্তাদ বিভাগে প্রতিমার রূপে ইহার একটা আবশ্যকতা ছিল। ইহার **উ**পর দেও শত বংসব ব্যাপী ফুদেশা বিদেশী তাপ---প্রচারের ফলে বভমান হিন্দুজাতি বহু পরিমাণে আত্মদোহী হইরা উঠিয়াছে। যে যে নুতন রমণা সমাজের জ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহার। আর যাহাই হউন, রাণা ভবানী, मात्रहा (हरी, तांगी तामभाग এवः महीभाग इडेट जिन्न গোতিয়া। ভাঁহার। নিশ্ভিট জাগিয়াছেন, কিন্তু মে জাগরণ প্রাচ্য ভারতের ত্যাগ আদর্শ সমৃদ্ধ নহে, তাহারা নিশ্চয়ই তল্পী তলার প্রদীপ জালিবেন না। বর অমৃত-লালের ভাষায় তাঁহারা নৃতন বেদিনী রূপেতে মোহিত (मिनी।

রসজ্ঞর। শরংচক্রকে বলিয়াছেন দরদী শিল্পী। এই দরদ না হইলে বসঙ্গুটি সম্ভব হয় না। দরদের সংস্কৃত প্রতিশন্দ সহায়ন্ত্রতি — Sympathy ফ্রোঞ্চ মিণ্নের প্রতি স্ক্রপতীর সহায়ন্ত্রতিই আদিকবির কবিত্ব ফ্রেণের নিমিত্র হইয়াছিল। শরৎ-মানসিকতার এই সহাত্ত্তি ছিল প্রাচুর্যাে পরিপূর্ণ। তাই তাঁহার গল্প, উপকাস পাঠে আপামর সাধারণ মৃশ্ধ হইয়াছিল। তাহার যে সকল উপকাস-আথাান নৈতিক আদর্শ হইতে দূরবন্তী তাহাও বারন্থার পড়িবার ইচ্ছা জাগে। পিয়ারী বাইকেও অবজ্ঞা করিতে সাধ যায় না।

বক্ষামান আলোচনায় নববিধান উপ্যাস্থানিকে কেন্দ্র করিয়া এই পরিক্রমা করিতেছি। এই উপ্যাসের ম্থা চরিত্র উহা। তাহাকে লইয়াই এই আথাানটি একটি করণ স্নিগ্ধ রসে চল চল করিতেছে। ইহাতে ঘটনার বিচিত্রতা নাই। বিচিত্র রসের সমাবেশ নাই। মনস্তব্যের জটলতা নাই। সামী পরিত্যাগা একটি প্রামা তর্কণীর সামায় জীবন কথাই ইহার একমাত্র আথ্যান বস্তু।

উষা তাহার স্বামী সংসার হইতে পরিত্যক্তা ইইয়াছিল।
পরিত্যক্তা ইইয়াছিল—তাহার কারণ উবার পশুর ইঙ্গ বঙ্গ
সমাজভক্ত, আর উধা সংরক্ষণপত্মী বিভারত্ব ঘরের মেয়ে;
তাহার পিতৃপুক্ষ চণ্ডীর পূজা করিতেন। কিন্তু এই
অবজ্ঞাত মেয়েটি পুনরায় যথন তাহার স্বামী গৃহে স্থান
পাইল, তথন তাহার নব আবিভাব দেখিয়াই ঋ্রেদের সেই
উবা সক্তের কপা মনে পড়িয়া গেল। সেই—

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিখাং জ্যোতিরাগ্রিক্তর প্রকেতো তাজ নিষ্ঠ বিভা –জ্যোতি সমূহের মধ্যে জ্যোতি উবা আসি-রাছেন। এই কারকের আবিভাব দেখিয়াই উপলব্ধি করিতে পারা শায়—শরংচন্দ্রের শিক্ষা-প্রতিভার সমুগ্রতা। এই যে বিজারত্ব বংশের ছহিতা, যে আধুনিক সভাতা সংস্কৃতি হইতে একান্ডভাবে দুরবর্ত্তিনী—বরং <mark>যাহাতে</mark> কৃসংস্থারাচ্ছন বলিলেও ক্ষতি হয় না, যে স্তচরিতা লাবণ্যের भारम विभवात ९ (याचा नरह, या कुम्पनिमनी सूर्यामुथी **ধ**নাভিজাতোর পথক, পারিপার্থিকতায় প্রতিপালিতা হয় নাই, বরং শান্ত্রশাসিত হিন্দু পরিবারে धामा जीवन भाषन कतिशाह, मिटे भारत वर्ष इटेशा प्रथन ভিন্ন ক্রচিদম্পন্ন স্বামী গ্রে আদিল তথন তাহাকে নাদিকা ক্ষিত অগবা বিরক্ত ইইতে দেখা গেল না। বরং তাহাকে ভিন্ন রূপেই দেখিল।ম। যে রূপ মুমতাম্যী কুললক্ষীর পতিপুত্র নারায়ণ স্বগৃহিনীর। সে যেন এ গৃহের উপেক্ষিতা অবহেলিতা নহে, বরং চিরন্তনী।

উষার স্বামী শৈলেশ কোনও কলেজের উচ্চ বেতন-ভোগী অধ্যাপক। ধর্ম মতে হয় ব্রাহ্ম, অথবা রিফর্মত হিন্দু। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর দেশে যে একটা নব্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে—যাহারা টেবিলে থায়, কাঁটা চামচ ব্যবহার করে, মুগলমান পাচকে যাহাদের—থাতা পাক করে, মুগী মাংস যাহাদিগের রসনায় অতি উপাদেয়.— শুক্তানি শাকের ঘণ্টে যাহাদের বিসম অকচি, তুয়ারে জানালায় ভারি পদ্দা, টা টা, বাই বাই যাহাদের শিষ্ট বাক্য, পার্টিও জিনার—যাহাদিগের উংসব, শৈলেশ সেই সমাজের লোক।—ইহা জানিতে পারিয়াছি তাহার ভগ্নী বিভার কথায়।—ইহা শৈলেশের পৈতৃক ক্রম। অর্থাং তাহারা তুই পুক্ষষে ইঙ্গবঙ্গ। গোরার পরেশবাবুর মত স্বক্রভঙ্গ নহে।

শৈলেশ মান্ত্ৰটি ভাল। সে তাহার বোন বিভার মত উগ্র নহে। কিংবা গোরার পান্তবাবুর মত আক্রমণশীলও নহে। উষা পিতৃগৃতে ঘাইতে বাধা হইলে সে আবার— বিবাহ করে—একমাত্র পুত্র দৌমেনকে রাখিয়া সে স্ত্রী মারা যায়। পুনরায় নানা স্থানে বিবাহের কথা হইলেও এ পর্যন্ত আর বিবাহ হয় নাই। মাতৃহারা পুত্র ও সাংসারিক অবা-বন্তার জন্তই একান্ত বাধা হইয়া উধাকে আবার কিরাইয়া আনা হইয়াছিল। শৈলেশের একটা মাত্র দোষ ছিল, সে বড় অগোছালো। সেই জন্তই অথবা ইক্ল বন্ধ সমাজের স্বাভাবিক বিলাস বাভলো সে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

উষা যেদিন তাহার স্বামী গৃহে কিরিয়া আসিল, সেই দিনই তাহার কিশোর বয়স্ক স্বপত্নী পুত্র তাহার মাকে কিরিয়া পাইল। অতি ব্রান্ধিকা গোরার বরদাস্কল্বনী ও উনাতে এইথানে মর্মান্তিক প্রভেদ। বরদাস্কল্বনী স্কুচরি-তাকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিলেও তাহার জননীর স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। বরং স্কুচরিতার প্রতি তিনি একটু অস্থাসম্পন্ধ; ছিলেন। কিন্তু বিজা-রত্বের গৃহের উষা শার্থতী জননী।

উষার আসিবার সময় শৈলেশ অন্তত্র ছিল। কিন্তু প্রবাদ হইতে ফিরিবার পর থাইতে বিদিয়া দেখিল চেয়ার টেবিলের পরিবর্ত্তে আদন পাতা টোষ্ট-রোষ্টের পরিবর্ত্তে ল্চি-তরকারী, আর পরিবেশনকারিণী উষা! তাহার ম্দলমান বাবুর্চির দে সাক্ষাৎ পাইল না আর ছ্য়ারে দে ভারী পর্দাওনাই। এই বিপ্রারে দে অসন্তই না হইয়া
মনে মনে পুলকিতই হইল। তাহার পর তাহার টেবিলে
মেরেলি অক্ষরে লেখা ছোট এক খানি হিদাবের খাতা
দেখিয়া দে স্বস্তির নিংসাদ কেলিল। বাচিল। তাহার ত্রীর
সহিতকগাবার্তীয় দেবুলিল –তাতার স্থণভার লাঘবের ত্রাণকারিণীরূপে কিরিয়া আদিয়াছে তাহার এই পরিত্যকা
পত্রী। যে কুসংস্কারাহ্র রাজন পণ্ডিতের ঘরের কন্তা
বলিয়াই প্রধানতঃ পরিত্যক্ত হইরাছিল। বিভারত্ব বংশের
এই তর্কাটি তাহার গলার কাটার মত কোটে নাই বরং
তঃস্বপ্প আত্তিত কাল রাত্রির অবসানের পর দে যেন
সভাই মঙ্গল উষ্য।

কিন্তু, সমস্যা দেখা দিল তথনই, যথন বিভা তাহার
দাদার কাছে আসিল। সে নবা সমাজের কলা ও গৃহিণী।
তাহার স্বামী ক্ষেত্রমাহন ও ব্যারিপ্টার। অতএব, তাহার জন্ম
প্রাপ্তসংস্কার ও শিক্ষা উষাকে কিছুতেই সহা করিতে পারিল
না! বরং তুল্ছ ব্যাপার লইনা তাহাকে পদে পদে আঘাত
দিতে লাগিল। উষা পুক্ষ মালুষ এবা গোবার বিনয় হইলে।
হয়ত এ আখাতের যথোপযুক্ত প্রতিখাত করিত, কিন্তু সে
ঠিন্দু কলা, মাতা বস্তমতীর মত সে সহনশীলা। ননদিনীর
এই আখাত সে নীরবে সহা করিল। কিছুমাত্র অসহিঞুতা প্রকাশ করিল না।

আবুনিকতা বিধর্জিত যে আচার আচরণের জন্ত বিভার এই উন্না এক তাহাব স্বামীর নিজের সমাজে অমর্থানি ঘটবার সম্ভাবনা, উধ, তাহার প্রতিকারের দায়িত্যহণ করিল নিজের হাতে।

সে কোথাও কলহ কোলেল, বাদপ্রতিবাদ করিল না।
কিন্তু, শৈলেশের গৃহের পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিয়া দিয়া
সে আবার তাহার পিতৃগৃহে কিরিয়া গেল। স্বামীর সংস্কার
ও স্বভাবে কিছু মাত্র আঘাত দিল না। দীতা তাহার
নির্দাসন ও অগ্নি পরীক্ষায় কোনেও প্রতিবাদ করেন নাই।
হিন্দু বিবাহ কালে মন্ত্রপাঠ করিতে হয়—ভোমার ও আমার
হাদয় এক হউক।

উষা যে দিন তাহার পিতৃগৃহে কিরিয়া যাইবে, তাহার পূর্কদিন শৈলেশ তাহার চায়ের টেবিলে সেই চির অভ্যন্ত কটি টোটই পরিবেশিত দেখিল এবং পরিবেশনকারী এক মুদলমান বাব্চী। এই রীতি পুনঃ সংস্থাপিত করিবার জন্ম ঊষা কোনও প্রকার উপদ্রব করে নাই। পতিপ্রাণা সহ-ধর্মিণীর মত স্বামীর তৃষ্টির বাবস্থা করিয়াছে। আবার, ঋ্রেদু মন্ত্রে বলিতে সাধ যাইতেছে—

এষ দেবে। তুহিতা প্রতাদর্শি ব্যস্থ উষুবৃতিঃ শুক্রবাসাং। বিশ্ব স্থোলা কম্ম উষো স্মৃত্যে ব্যস্থ।

উষা পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। এই উপেক্ষিতা পত্নী তাহার সভাতা ভবাতা হইতে দ্ববর্ত্তিনী হইলেও উষার পত্নীত্বের আপ্যায়নে সে সামাল কয়িদিনের মধ্যেই স্থীর প্রতি মনে মনে অল্বক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল স্থী চলিয়া যাইনার পরই শৈলেশ অতাগ্র হিন্দু হইয়া উঠিল। সে সৌমেনকেও রীতিমত ব্রন্ধচারী সাঙ্গাইল। সংসারে একটা উংকট বিপ্যায় উপস্থিত হইল। বিভার স্বামী ক্ষেব্রমাহন এবং বিভা ও শৈলেশের বন্ধ্বান্ধব এই পরিবর্ত্তনে বিশেষ শক্ষিত হইয়া উঠিলেন। যে সৌমেনকে তাহার পিসিমা পিতৃবংশের যোগ্য সন্থান

করিতে চাহিয়া বিলাত পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, ভবিয়তে সেই মিঃ সোমেন এখন মৃণ্ডিত মন্তক, কণ্ণীধারী তিলক গোপী চন্দন চর্চিত বৈষ্ণব বট়!

এই বিপর্যারের তুর্যোগে উধা আবার ফিরিয়া আদিল। ক্ষেত্রমোহন, বিভা বা শৈলেশ কেহই তাহাকে জাকে নাই। তাহার পাতিব্রতাই তাহাকে স্বামীর সংসারে ফিরাইয়া আনিয়াছে এবং উবা ফিরিয়া আসিবামাত্রই বাবা শ্রীগুক্তন্বে ও গুরু পত্নী ও তাহাদের চেলা চাম্গুকে পুঁট্লিপোট্লা গুছাইতে হইয়াছে। আর সৌমেনের কিশোর অঙ্গে শোভা পাইয়াছে একথানি জড়িপেড়ে শান্তিপুরে ধুতী। আ্টের উপসংহার নাই। অতএব, এইথানেই আমার কথাটি ফুরাইল। তবে, শরংচন্দ্রের নববিধানের উধাকে আবার বেদময়ে অভিনন্দিত করিতেছি—ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগচ্চিত্রং প্রকেতো তাজনিষ্ঠ বিভ্বা।

# বিভাসাগর

#### সন্তোষকুমার অধিকারী

সম্মত গর্বভরে পর্বত একক মৃত্তিকায়,
বনস্পতি একা চিরকাল। যে জদয় সময়ের—
সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'য়ে থাকে, চত্তের সে; জানা যায়
তাকে কোন্ বৃদ্ধি দিয়ে ? সহজাত অনন্থ প্রেমের
মার্থ পারেনি তার অভিমানী দীপ্ত চেতনাকে
পৃথিবীর কাছে ধ'রে দিতে। একা যায় এরাবত,
সঙ্গহীন বন পথে, জলন্ত অঙ্গার যহণাকে
আপন অন্তরে রেগে অগ্নিগ্র যেমন পর্বত।

পৌক্ষ পাৰক হ'য়ে দগ্ধ ক'রে গেছে ক্ষ্ম ভয়ে। নারীবের লাঞ্চনায় নত নেত্র স্তন্ধ এ' দেশের কলন্ধিত আয়া তার ঘণার আগুনে শুদ্ধ হ'য়ে জীবনে উত্তীর্গ হ'লো।

ক্লেশদীর্ণ কন্ধর পথের আঘাত একাই ব'য়ে দে গিয়েছে গর্বিত হৃদয়ে— দীপ্রিধীন মোরা আজও বেঁচে আছি

লজ্জার আশ্রয়ে

# ভক্ত-কবি মধুসূদন রাও

#### অমদাশক্ষর রায়

মধুফদন বলতে বাংলাদেশে থেমন একজনকেই বোঝায় ওড়িশায় তেমনি ত'জনকে। তাঁদের কেট কারো চেয়ে কম প্রদিদ্ধ নন। তজনেই অমর। সিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অমর তাঁকে বাংলাদেশের লোক চেনে। মধুফদন দাস ছিলেন সার আন্ততাষ ম্থোপাধাায়ের শিক্ষক। আর সাহিত্যে অমর যিনি, তার "ঋষিপ্রানে দেবাবতরন" এক কালে বাংলার অনুদিত হয়ে কবিওক রবীন্দ্রনাথের "সাধনা"র কবিকর্গের মালা পেয়েছিল। কিন্তু সেসব কথা কারো মনে নেই। তুরু সাধারণ রাক্ষসমাজের কোনো কোনো পরিবারে তার তুদ্ধ জীবনের অতি জেলে আছে। মধুফদন রাও ছিলেন কবি, তথা ভক্ত। সেইজন্ম তার প্রদেশের লোক তাঁকে ভক্ত-কবি মধুফদন বলে নিতা অরব করে।

ছেলেবেলায় আমি যে ইপরেজী বিজ্ঞালয়ে পড়াখন। করি-তাম সেথানে দ্বিতীয় ভাষা ছিল ওডিয়া। সাহিত্যের পাঠা-পুস্তক ছিল মধ্রদন রাও মহাশ্যের রচনা। সে সব পাঠা পুস্তকের গ্রাহ্ম মনে রাহ্মার মতে। নর। কিন্তু প্র থ শ মনুজননের স্বর্জিত ও স্কর্ত্তিত কবিতা। পাঠা-পস্তকের জন্মই তিনি যে সে সব লিখেছিলেন ত। নয়। তিনি লিখেছিলেন অন্তরের প্রেরণায়, পরে জুড়ে দিয়েছিলেন ্রিগপুস্থকে। সে সব কবিতা পড়লে সহজেই ছন্দের কান ৈরি হয়ে যায়, চিত্ত সাহিতোর আস্বাদনে অভাস্থ হয়। থার সব কবিতাই বে ভক্তিমূলক তা নয়। বরং প্রকৃতি-বানাই বেশা। তবে তার সঙ্গে থানিকটা দার্শনিকতাও থাকত। কিংবা নীতির অনুশাসন। মধ্দুদ্ন দাস কেবল ধার আশুতোষেরই শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু মনুস্দন রাও হিলেন আমার মতো বহু অবোধ বালকের শিক্ষার জন্য ম্মপিতপ্রাণ। শিক্ষাবিভাগেই তিনি কাজ করতেন। তবে এতদিনে তিনি প্রলোকগত।

বাও কবিকে আমি চোথে দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর গুরে "উৎকল্সাহিত্য" পত্রিকায় তাঁর জীবনকথা প্রকাশিত হয়। লেখেন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্চয় রব। আর একটু বেশী বর্ষে এক দেই পুরাতন "উংকলদাহিতা" আমার হাতে পড়ে। তন্মর হরে কবির জীবনচরিত পড়ি। কবির মৃত্যুকালীন একটি উক্তি আমার প্রতাল্লিশ বছর পরেও মনে আছে। কবিকে যথন এনিমা দেওলা হয় তিনি কাতরকর্পে বলেন, এনিমা জানি না। জানি সেই চিনি মা। চিন্তারী মা।

কলেজে পড়ার সমর একটি পুরস্কার ঘোষিত হয়।
আমি সেই পুরস্কারটি পাই—রাও কবির "বসন্ত্রগাথা"
নামক কবি তাবলীর সমালোচনা লিখে।

"বসন্ত্রাখা"র একটে কবিত। থেকে একট্থানি উদ্ভ করি। এটি কবির এক বন্ধুর পত্নীবিয়োগ লক্ষা করে লিখিত।

"হজি নাহিঁ যার কেটে কিছিহিঁ রতম
এ মত গিলারে দেহি দীন অকিঞ্ন।
দে পুণি দরিদ্তর, হরাই রতন
এ ভবভবনে তাহা পাসোরে যে জন।
দে পুণি দরিদ্তন ক্রণাপাত্র অতি
হ্রাই পাসোরিবাক্ বলে যার মতি।"

স্বাধীনভাবে অন্তবাদ করলে এই রক্ষ শোনায়—

"হারায়নি কভু যার কিছুই রতন
এ মতা সংসারে সে-ই দীন অকিঞ্চন।
সে জন দরিদ্রতার, হারিয়ে রতন
এ ভবভবনে তাহা পাসরে যে জন।
সে জন দরিদ্রম কুপাপাত্র অতি
হারাইয়া পাসরিতে যার যার মতি।"

আর একটি কবিতা কোনো এক পতিতা রমণীর দৃশা দেখে লেখা। তাতে আছে—

> "কে চাহিঁব চাহুঁ তোতে গ্ৰ্য অবজ্ঞার কিন্তু লো ভগিনী মুহিঁ তো চুংথে কাতর।

আহত মো প্রাণ তোর মর্গ-হাহাকারে কান্দই বিকলে মোর ব্যথিত অস্তর।"

ছক্পতন না ঘটিয়ে এর প্লান্থবাদ সম্ভব নয়। এর জাধাস্তর—কেউ যদি গব আর অবজ্ঞাভরে তোর দিকে চায় তবে সে চা'ক গবে আর অবজ্ঞায়। ওলো ভগিনী, আমি কিন্তু তোর ছঃখে কাতর। আমার প্রাণ তোর মর্ম-হাহাকারে আহত। বিক্ল হয়ে কাঁদে আমার বাথিত স্থার।

তার পরে কবি পতিতপাবনীর মৃথ দিয়ে বলিয়েছেন—

"পতিতা হেলেকেঁ নারী মোহরি তন্যা,

সতীহ, দেবীহ তার ললাটে লিখিত,

কে তাকু সেথিক বিশ্বে ক্রিব বঞ্চিত।"

্এর অন্তব্দ করা যায়। না করলেও চলে। তব্করা যাক।

> "পতিতা হলেও নারী আমারি তনয়া, সতীহ, দেবীহ তার ললাটে লিখিত, কে তাকে তা হতে বিশ্বে করিবে বঞ্চিত।"

় এ ক'টি নমুনার থেকে মনে হতে পারে কবি শুধু পয়ার নয়। ছন্দ সম্পদে ওড়িয়া इन्गरे जानरवन। তা অসাধারণ ধনী। আধুনিক মুগের পূর্বে তার ভাগুরে বিচিত্র রাগরাগিণীসহযোগে রচিত অসংখ্য "ছান্দ" জমেছিল। কিন্তু সমসাময়িক কচিতে সেওলি আদিরসাত্মক বৈলে একালের কবিরা সে ধরণে নতুন কবিতালেখা একপ্রকার বন্ধ করে দেন। ভক্ত-কবিও একজন ভিকটো-রিয়ান। অশ্লীলতার বিক্দে তিনি অভিযান চালিয়ে-ছিলেন। অথচ প্রাচীন "ছান্দ" তার শ্রুতিহরণ করেছিল। অনেকটা আমাদের ভাতৃসিংহ ঠাকুরের মতো। ভাতৃ-, সিংহের সঙ্গে তার তকাং এই যে তিনি নারকনায়িকাকে ্বর্জন করে "ছান্দ" বাঁধলেন প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে। এই রকম একটি কবিতার নাম "পন্ম"। স্থর করে পুড়তে

পানা কৈ উদ্দেশ করে কবি যা বলেছেন তাতেও বিধাতার গুণগান। সে বিধাতাও ব্রাক্ষসমাঙ্গের নিরাকার ঈশর।
মধুসদন ভক্ত-কবি হলেও রাম, কিংবা কৃষ্ণ কিংবা জগন্নাথ
কিংবা লোকনাথ কিংবা চণ্ডী কিংবা সারদার নাম মুখে

আনবেন না, তা হলে কেমন করে জনপ্রিয় হবেন ? পাঠাপুস্তকের বাইরে তাঁর ঘেদব বই দেগুলি লোকে পয়দা থরচ করে কিনবে কেন ? এখন মধুস্থদন গ্রন্থাবলী হপ্রাপ্য। কে এক প্রকাশক নাকি বিক্রীত গ্রন্থের হিদাব দেন না। তাই বাজারে বই নেই। আমার এককালীন অধ্যাপক স্কান্থ রাও বললেন, "আমরাই ছেপে বার করব। কিন্তু তার আগে হাতে কিছু টাকা আস্কক।"

গুদিকে ভক্ত-কবির শতবার্ষিকীও ভেন্তে গেল। টাকা উঠল না। উৎসাহী কর্মীরও অভাব। খুব সন্তায় দায়-সারা হলো কবির নিজের হাতে গড়া ভিক্টোরিয়া হাই স্থলের নাম পালটিয়ে ভক্ত-কবি উচ্চ বিভালয় নাম রেখে। এই কবির কাছে উৎকলের কে না ঋণী! লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে ছেলেবেলায় এঁর লেখা পড়ে মান্ত্র হতে হয়েছে। "বর্ণবোধ" পড়ে অক্ষর পরিচয় হয়েছে কোটি কোটি উৎকলমন্তানের।

অবশেষে তাঁর কতা ও আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্রবণুকেই করতে হলো পিতৃকতা। লিথেছেন
তিনি পিতার জীবনকাহিনী বাংলা ওড়িয়া তৃই ভাষায়।
তাঁর আদর্শ শশুরপ্রণীত "রামতক্য লাহিড়ী ও তৎকালীন
বঙ্গদমাজ"। তৎকালীন উৎকলদমাজের ওবিবরণ দিয়েছেন।
পুজনীরা অবস্ত্রী দেবীর বয়স একাশি পূর্ণ হয়েছে।
তৎকালীন উৎকল সমাজের সঙ্গে সাক্ষাং পরিচয় তাঁর মতো
ক'জনেরই বা আছে! এই কাঙ্গটি তিনি না করলে
আর কেই বা করতেন! তৎকালীন উৎকলদমাজের সঙ্গে
সমদাময়িক বঙ্গদমাজও যুক্ত ছিল। বহু বিশিষ্ট বাঙালী
তথনকার দিনে ওড়িশায় অবস্থান করতেন। আর
রাজদমাজেরও একটা ক্ষেত্র ছিল সেখানে। এই গ্রন্থে
তৎকালীন বঙ্গদমাজেরও একটা দিক আলোকিত হয়েছে।

আধুনিক উংকলসাহিত্যের ত্রিরত্ব হলেন রাধানাণ রায়, মধুস্দন রাও এবং ফকিরমোহন দেনাপতি। গল্পে উপস্থাসে ফকিরমোহন অন্ধিতীয়। কাব্যে রাধানাথেরই শিরে শিরোপা। মধুস্দনের গৌরব তা হলে কোন্থানে প্ মধুস্দন ছিলেন ঋষি-কবি। মৃত্যুঞ্জয় রথ মহাশয়ের ভাষায় "ব্রক্ষক্ত মধুস্দন।" তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।

সাধারণত দেখা যায় সাহিত্যে একজন বড় হলে আরেকজন তাঁর প্রতি হিংসায় জর্জন হন। বন্ধু হুংয়

থাকলে তাঁদের বন্ধুতায় ভাউন ধরে। এট একটি আশ্রহ্ণ ঘটনা যে মধুস্থান ছিলেন রাধানাথ ও ককিরমোহন উভয়েরই পরম প্রিয়। রাধানাথের পুত্র স্থালেথক শশিভ্ষণের ডাকনাম ছিল মধু। এই সাহিত্যিক-সৌহার্দ ব্যক্তিগত মানুর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধুস্থান ছিলেন মধুর স্বভাবের মান্ত্র।

রাধানাথও ছিলেন অতি সজ্জন। শেষ বয়সে তিনি একটি দোষের কান্ধ করেন। অনায়াদেই তিনি সেটি গোপন করে সাধুপুরুষ সাজতে পারতেন। কিন্তু তিনি অস্তুপ্ত হয়ে নিজের হাতে নিজের কলকের কণা লিখে ছাপার অক্ষরে প্রচার করেন। পুস্তিকাটি বিক্রয়ের জন্ম নর। আমি তথন ভূমিষ্ঠ ইইনি। আমাদের পারিবারিক কাগজপত্রের মধ্যে সেটি পরবন্ধী কালে আবিদ্ধার করি। করে চমকে উঠি। দাকণ মনভাপ তার ছবে ছবে। একমার আপত্তির কারণ ছিল তিনি অপর একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। তিনিও ভনেছি পালটা দিয়েছিলেন। হাঁ, তিনিও বিত্রী। সাহিত্তেরে ইতিহাসে এটিও একটি মরণীয় ঘটনা।

পূজনীয়া অবস্থী দেবীর কাছে এসব কেন্দ্রা ভনতে পাওয়া যাবে না। নইলে আরো ছ'একটি কেন্দ্রা আমার জানা। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে যার স্থান থাকবে এমন এক মহিলাকে দেখেছি—যাকে কিছুতেই আমি অপ-রাধিনী বলে স্বাকার করব না। ইনি ভক্ত-কবির নিক্ট-আয়ীয়া অথচ সমাজ থেকে স্বেচ্ছানিবাসিতা। একটা দ্রোর আলেথ্য আকতে হলে শাদ। কালো সোনালী সবৃজ্ঞান কর ক'টা রা ব্যবহার করতে হবে।

# মুখ্যমন্ত্ৰী কম বৈগাণী ভারতরত্ন বিধানচক্তের প্রতি

#### কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

#### তাহার বর্ষবৃদ্ধি দিনে প্রশস্থি

বাাধির বিধান তুমি অস্থন্থেরে সান্থ্যের বিধান
স্থন্থ যে সে স্থ্য চায় শান্তি চায় অশান্তের প্রাণ
তাহারে বিধান তুমি——অশান্তিতে ভরা চারিদিক
কেহ বলে ধন্ত ধন্ত কেহ বলে অধিক বা ধিক।
চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ যার বলিষ্ঠ বৃন্দিষ্ঠ কর্ণধার
তাহার দক্ষিণ হন্তে ন্তন্ত হোক হন্ত সবাকার।
দেশের দাক্ষিণ্যংহতে পারে হতে শক্তির উদয়
তবে বাঁধে এরাবং যদি সবে একমত হয়।
না হলে বিভক্ত শক্তি বিযুক্তের বিপরীত গতি
ভান হাত যাহা করে বাম হাত করে তার ক্ষতি।
ধন-রাশি ঋণ হয় ফলে হয় স্বদেশ তুর্বল
যাদের উদ্দেশ্য মন্দ্ থল-খল হাসে যত থল।
প্রতিবিধানের তরে জনসাধারণ কারে চায়
ব্যাণ্যেরক্ষ মহাবান্ত শালপ্রাংগু শ্রীবিধান রায়।

তাহার আক্ষিক প্রিনিবাণে শোকাতি

# গায়ত্রী

#### श्रीश्रीभीठात्राग्रमाम अञ्चात्रवाथ

বান্ধণ মাত্র পামত্রী জপের দারা কুতার্থ হতে পারেন, আর কোন সাধনভজন করতে হয় না।

এ যুগে কর্মভাষ্ট ব্রাহ্মণ লক্ষ গায়ত্রী জপ করলে বেদ কার্যোর যোগ্য হন। বার লক্ষ গায়ত্রী জপে "পূর্ণ ব্রাহ্মণ" श्न।

লক্ষ দাদশযুক্তস্ত পূর্ণ ব্রাহ্মণ ঈরিতঃ। गायुका लक शैनस् दिनकार्यान त्यां कर्यः। আ সপ্ততেম্ব নিয়মং পশ্চাং প্রবাজনকরেং॥ (শিবপুরাণ বিজেশ্বর সংহিতা ) ১১।৪৬।৪৭

সপ্ততি বংসর পর্যান্ত এই নিয়ম। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

নিতা সহম্র গারত্রী জপ করলে তিনমাস দশদিনে লক্ষ গায়ত্রী জপ হবে, আর তিন বংসর চার মাসে বারে। লক গায়ত্রী জপ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

তা হ'লে মৃত্যুজ্যী পূর্ণ ব্রাহ্মণ হবেন। "ব্ৰহ্ম সংস্থোহমূতক্মেতি" ওকারে উত্তমরূপে অবস্থিত ব্যক্তি অমৃতত্ব (মোক্ষ্লাভ)

করেন। তিনি অভয়পদ পান। **"সর্বেষামেব বেদানাং গুফোপনিষদস্ত**ণা। সারভূতা তু গায়ত্রী নির্গতা বন্ধণে। মুখাং।" (ছান্দোগাপরিশিষ্ট)

গায়ত্রী ব্রহ্মার মূথ থেকে বহির্গতা হয়েছিলেন। ওম্বার পূর্বিকান্তিম্রে। মহাব্যহতয়োহবায়াঃ। ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম ॥ (মন্তার্হদ্বিষ্ণ)

ওন্ধার ও ভৃভূবিংম্বং অব্যয়। এই তিনটি অব্যয় মহাব্যন্ধতি-পূর্বক এবং ত্রিপদা গায়ত্রীকে ব্রহ্মার মূথ বলে বিশেষ রূপে জানবে।

ওকারস্তৎ পরংবন্ধ সাবিত্রী সাতদক্ষয়ম। এমুমরো মহাযোগঃ সারাংসার উদাহতঃ। (কর্ম পুঃ) সায়ত্রী জল করেন, তা হলে তিনি প্রমণ্দ প্রাপ্ত হন।

ওম্বার প্রব্রহ্ম, সাবিত্রী অক্ষয়ব্রহ্ম; এই মন্ত্র সারাৎসার মহাযোগ ব'লে কথিত হয়।

গায়ত্রীকৈব বেদাংশ্চ তুলরা সমতোলয়ং। বেদা একত্র সাঙ্গাপ্ত গায়ত্রী চৈকতঃস্মৃতাঃ॥ ( याशीयाक्तवज्ञा भूः )

ওজন দাঁড়িতে একদিকে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ, আর ঋক-যজ্ব:-সাম এবং অথর্ক বেদরেথে ও অপর দিকে "গায়ত্রী"কে রক্ষা করে ওজন করা ২য়ে-ছিল। তুই সমান হলেন।

সার ভৃতাস্ত বেদানাং গুফোপনিষ্দো মতাঃ। তাভাঃ দারা তু গায়ত্রী তিন্সে ব্যাহতয়স্তথা। (যোগী যাজবন্ধা)

বেদ সমূহের সারভৃত গোপনীয় উপনিষ্থ সকল। তাদের সার গায়ত্রী ও ভূ-ভূবিঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহতি। भागवाः भागमंद्रः वा भारताः क्रमत वव वा। ব্রন্ধহত্যা হুরাপানং স্থ্রণস্থের্মের চ॥ প্রক্রদারাভিগমনং যচ্চাত্রদুরুষক তং ভবেং। তং সর্বামের পুণাতীত্যাহ বৈবন্ধতে। যমঃ॥ ভন্ধার পর্নিকাস্তিম্র সাবিত্রীঃ যশ্চ বিন্দৃতি। চরিত ব্রন্সচর্য্যণ্ড স বৈ শ্রোহিয় উচাতে॥ ( যম )

গায়ত্রীর একপাদ অথবা অদ্ধপাদ একটি ঋক অথবা অর্দ্ধঝক্, ব্রন্ধহত্যা। স্থরাপান, ব্রান্ধণের স্থাপহ্রণ, গুরুপত্নী-গমন এবং এ ছাড়া যে সব পাপ আছে, দে সমূদয় পাপ হতে প্রিত্র করেন। বৈবস্বত যম একথা বলেছেন। ওস্কার ড়-ভুর্ব:-ম্বঃ তিন ব্যাহ্নতিযুক্ত সাবিত্রী যিনি বিদিত আছেন তার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করা হয়েছে, তিনি শ্রোব্রিয়।

সহ সাহত্র জপ্যেন নিদ্ধামঃ পুরুষো যদি। বিধিনাপি চ তং ধ্যায়েৎ প্রাপ্নোতি প্রমং পদম্॥ ( অগ্নিপুরাণ )

নিদ্বাম পুরুষ যদি যথাবিধি ধ্যানের সহিত নিত্য সহস্র

আরও—

যদি জ্ঞানরতো বিধান্ সাঙ্গ বেদপ্ত পারগ:।
গায়ত্রীধ্যানপৃত্ত কলাংনার্গতি ধোড়শীম্॥
জ্ঞানরত বিধান্ যদি সাঙ্গ বেদের পারগামীও হন, তথাপি
গায়ত্রী ধ্যানের ধারা পবিত্র জাপকের খোল ভাগের এক
ভাগের সমান নন।

এতয়া জাতয়া সর্কং বাঙ্ময়ং বিদিতং ভবেং।
উপাসিতং ভবেত্তেন বিশ্বভ্বনসপ্তকম্॥
অজ্ঞাত্বাচৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণাাংপরিহীয়তে।
অপবাদেন সংসুক্রোভবেংশতিনিদর্শনম্॥
(বোগা যাজবন্ধা)

এই গায়ত্রীকে বিদিত হলে, সমস্ত বাঙ্ময় জগংকে জান্তে পারেন। যদি তাঁর উপাসনা করেন, তার ছারা ভ-ভবি:-স্ব:-সহং-জন-তপং সতা এই সাত ভ্বন অবগত হ'তে সমর্থ হন।

এই গায়গ্রীকে না জান্লে বাহ্ণণৰ হতে পরিতাক ও অপবাদ্যুক হ'রে থাকেন, ইহ। শতি উল্লেখ করেছেন। গায়গ্রী বেদ জননী, গায়গ্রী লোকপাবনী। ন গায়গ্রাঃপ্রংজপামেতদ্বিজ্ঞান মৃচ্যতে॥ ( কৃষ্ পুরাণ)

গায়ত্রী বেদমাতা, গায়ত্রী লোকের পবিত্রকারিণী, গায়ত্রী স্বপেক্ষা উংক্লপ্ত জপ্যোগ্য মন্ত্রনাই। ইহাই বিজ্ঞান বলে ক্থিত হয়।

সাবিত্রীমাত্রসারোহপি বরং বিপ্রঃ স্থযন্ত্রিতঃ। না যন্ত্রিক্তব্রেবেদোহপি সর্ব্বাশী সর্ব্ব বিক্রয়ী॥ ( মন্তু-যম-বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর )

গার্থী মাত্র সার, স্থাংযত ব্রাহ্মণও শ্রেষ্ঠ। আর অদাস্থ দক্ষতক্ষক সমস্ত নিধিদ্ধলুব্যবিক্র্যী ত্রিবেদ্জ ব্রাহ্মণ উংক্ট নন্।

এতয়র্চা বিসংযুক্তঃকালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া। বিপ্র-ক্ষত্রিয় বিভ্যোনির্গর্গাং যাতি সাধুয়ু॥

(মন্ত ধাজনকা বৃহদ্বিষ্ণ) গায়তীও ষ্থাকালে স্ব স্ব বৰ্ণোচিত ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণ, ক্রিয় ও বৈশ্য সাধুগণের মধ্যে নিন্দিত হন।

সাবিত্রীকৈব মন্ত্রার্থংজ্ঞাতা চৈব ধ্বার্থতঃ। তত্তাংধত্তকং প্রিঠে বা বন্ধভূয়ায় কল্পতে॥ গায়ত্রী এবং মন্ধ তাতে ধা কথিত হ্য়েছে তা বস্ততঃ
(প্রকৃত পক্ষে) জান্লে, তিনি ব্রহ্ম প্রদান করেন।
যোহণীতেহহন্তহন্তেতাং গায়ত্রীং বেদমাত্রম্।
বিজয়ার্থং ব্রহ্মচারী স্থাতি প্রমাগতিম্॥

(কু: পুরাণ)
যে ব্রন্ধারী প্রতিদিন বেদ্মাতা গায়ত্রী পাঠ করেন, তাঁর
অর্থ জেনে তিনি প্রমণতি প্রাপ্ত হন।
বেদাঃদাঙ্গান্ত চ্যারে। ই ধীতা দর্দে থ বাঙ্ময়ম্।
গায়ত্রীং যোন জানাতি বৃথা তক্ত প্রিশ্রমঃ ॥
গায়ত্রীমাত্র সন্তুঠঃ শ্রেয়ান্ বিপ্রঃ স্থান্তিতঃ।
না যথিতিপ্রিবেদীত দ্বানী দ্বাবিক্রয়ী ॥

( रयाशी या कवदा )

দার্স চতুর্বেদ সমস্ত শাত্র অধায়ন ক'রে যিনি গায়ত্রী জানেন না, তার সে সমস্ত পরিশ্রম বৃগা। গায়ত্রী মাত্র মন্ত্র দমগুণাবিত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে অদান্ত, স্বর্ধ ভক্ষক, সমস্ত বিক্রয়কারী ও ত্রিবেদ্পাঠী ব্রাহ্মণ তা হ'তে হীন।

বৃহদ্যম, গায়ত্রী জপের ফল বলেছেন—

"গায়ত্রীজপ নিরতা গচ্চন্তামততাং দ্বিজাং।"
গায়ত্রী জপ নিরত দ্বিজগণ মোক্ষলাত করেন।
গায়ত্রীং জপতে যপ্ত দ্বোকালোত্রাজণঃ সদা।

অব প্রতিগ্রহীতাপি স গচ্ছেং প্রমাং গতিম্॥

( অগ্নি পুরাণ )

যে ব্রাহ্মণ ছ সন্ধার নিতা গার্ত্রী জপ করেন, তিনি যদি কুংসিং প্রতিগ্রহকারী হন তা হলেও প্রমগতি লাভ করে থাকেন।

আরও—
গায়ত্রীং জপতে যস্ত কল্যেখায় বৈ দ্বিজঃ।
লিপাতে ন স পাপেন প্রপত্রমিবাস্থসা ॥
ফিনি নিতা প্রত্যুব্দে উঠে গায়ত্রী জপ করেন, প্রপত্রে ধ্যেন
জল লাগে না, তদ্রপ তিনি পাপে লিপ্ত হন না।

অগ্নিপুরাণে ব্রহ্ম গায়ত্রীকে বলেছেন—
কুর্পন্থোহপীহ পাপানি যে সাং ধ্যায়ন্তি পাবনি।
উত্তে সন্ধোন তেখাংহি বিছতে দেবি পাতকম্॥
গায়ত্র্যাপ্ত পরং নাস্তি দিবি চেহচ পাবনম্॥

হে পবিত্রকারিণি। পাপ ক'রেও থারা উভয় সন্ধ্যায়

তোমাকে ধ্যান করেন তাঁদের পাপ মিশ্চরই থাকে না। এ জগতে ও ফর্গে গায়ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাবন বস্তু আর কিছুই নাই—আরও—

ষথা কথঞ্চিজ্ঞপ্রিষা দেবী পরমপাবনী।
সর্বকামপ্রদাপ্রোক্ত পৃথক্ কর্মস্থনিষ্ঠিতা।
স্বতন্ত্র কর্ম সকলে নিষ্ঠিতা এই পরমপাবনী গায়ত্রী যংকিঞ্চিৎ জপ করলেও সমৃস্ত কামাবস্ত প্রদায়িনী ব'লে
ক্থিতা হন।

বিতা তপোভ্যাংসংযুক্তং ব্রাহ্মণং জপ নিত্যকম্। যত্তপি পাপকর্মাণ মতো ন প্রতিযুক্ততে ॥ যথাহগ্নিবার্নোভুতো হবিষা চৈব দীপাতে। এবং জপ্য পরো নিত্যং মন্নযুক্তঃ সদা দিজঃ॥

( বশিষ্ঠা )

নিত্য জপকারী বিছা-তপক্তাসংযুক্ত ব্রাহ্মণ যদিও পাপ কর্মাকারী হন, তা হলেও তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যে রূপ বায়্র ছারা ৰব্ধিত অগ্নি ঘৃত প্রদানে দীপ্ত হন—এই রূপ জপ-পরায়ণ নিত্য-সত্তমস্থাক্ত দিজ দীপ্তি পেয়ে থাকেন।

গায়ত্রীং জপতে যন্ত কল্যমূখায় বৈ দিজ: ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পন্মপত্র মিবাস্তস: ॥
কামকামো লভেং কামং গতিকামস্ত সদ্গতিম্।
অকামস্তদ্বাপ্রোতি যদ্ বিজ্ঞোঃ প্রমং পদ্ম।

(বিষ্ণু ধর্মোতর)

ষে দিন্ধে প্রাতে উঠে প্রত্যহ গায় গ্রী জপ করেন, পদ্পত্রে যেমন জাল লাগে না তদ্রপ তাঁতে পাপ লিপ্ত হয় না। সকাম গায়গ্রী জাপক তাঁর কামাবস্তু, সদ্গতিকামী উত্তম গতি ও নিরাম পুরুষ সেই বিষ্ণুর প্রম্পদ প্রাপ্ত হন।

পং ন তথা বেদ জপোন পানিদহতি দিজ:। যথা সাবিত্রাজপোন সর্কাপাপৈ: প্রমৃচাতে ॥

( दृश्म्यभ )

দ্বিজ যেমন গায়ত্রী জপের দারা পাপ মৃক্ত হন, সেরপ বেদ জপ ক'রেও পাপ দগ্ধ করতে পারেন না।

গায়ত্রীং জপতে যস্ত ছোঁ কালে) বান্ধণঃ সদা। তয়া রাজন সবিজেয়ঃ পংক্তিপাননপাননঃ॥

(বিষ্ণু ধর্মোত্র)

হে রাজন্! যে আন্ধানিতা সকালে এবং সন্ধাায় গায়ত্রী জপ করেন, তাকে পঙক্তিপাবনগণের ও পবিত্রকারী ব'লে জান্বে। ( যার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে থেলে লোক পবিত্র হয় তাঁর নাম পংক্তি পাবন । )

যোহধীতেহহত্তহত্তেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতব্দ্রিতঃ। স ব্রহ্ম প্রমন্থ্যেতি বায়ুভূত থ-মূর্তিমান্॥

(মহু বৃহদ্বিষ্ণু)

থিনি তিন বংসরকাল অনলসভাবে প্রতাহ গায়ত্রী পাঠ করেন বার্ড্ত মৃর্তিমান আকাশস্বরূপ তিনি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

সহস্র পরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
গায়ত্রী স্ত জপেরিত্যং সর্বপাপ প্রণাশিনীম্॥
( বৃহদ্ যম )

সহস্র শ্রেষ্ঠা, শত মধান, এবং দশদংখ্যক জপ নিরুষ্টা এমন দর্মবাপ বিনাশকারিণী গায়ত্রীকে নিত্য জপ করবে।

দশভিৰ্জন্মজনিতং শতেন তু পুৱাক্কতম্। ত্ৰিজন্মোখং সহস্ৰেন গায়ত্ৰী হস্তি পাতকম্॥

(ব্যাস গোভিন)

প্রত্যহ দশবার গায়ত্রী জপ করলে জন্মজনিত, শতবার জপের দারা পূর্বারুত, আর সহস্র বার গায়ত্রীজপে ত্রি-জন্মের পাপ গায়ত্রী বিনষ্ট করেন।

দশকুরং প্রজ্ঞাঃতুরাত্রাক্ষা যথ কতং লঘু।
তথ পাপং প্রাদ্ভাগত নাত্র কার্যা বিচারণা॥
শত জপ্তা তুসা দেবী পাপোপশমনী স্থৃতা।
সহস্রজ্ঞা সা দেবী মহাপাতকনাশিনী॥
লক্ষজপোন সাংপাবং সপ্ত জন্মোগপাতকম্।
কোটিজপোন বিপ্রেধ যদিচ্ছতি তদাপুরাং।
যক্ষবিভাধরহং বা গদ্ধবিষ্কমথবাপি বা॥
দেবহুমথ বিপ্রাং ভূষ্দিহত কণ্টকম্॥ (অগ্নিপুরাণ)

দিবা রাত্রি কত লঘু পাপ দশবার গায়ত্রী জপ করলে তা শীঘ্র প্রণষ্ট হয়। শতবার জপে পাপ উপশম হ'য়ে থাকে। সহস্র গায়ত্রী জপে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। সপ্তজন্মজাত পাপ লক্ষ জপের ধারা ভন্মীঙ্কত হয়ে যায়। হে ব্রক্ষর্যে, কোটি গায়ত্রী জপে গায়ত্রী-জাপক যক্ষত্ত-বিভাধরত্ব বা গদ্ধবিদ্ব অথবা দেবত্ব কিংবা বিপ্রত্ব যা ইচ্ছা করেন তঃ প্রাপ্ত হন। জন্ম-মৃত্যু প্রদায়ক অজ্ঞান রূপ মহাকণ্টক নিহত হয়। সপ্ত জপ্তাংপুনাদেহং দশভিং প্রাপয়েদিবম্।
বিংশা বৃত্তা তু সা দেবী নয়তে চেশ্চরালয়ম্॥
অষ্টোত্তর শতং জপ্তা তারয়েজ্জন্ম সাগরাং।
তীর্ণো ন পশুতি প্রায়ো জন্ম মৃত্যুংহি দারুণম্॥
গারত্রীঞ্চ জপেদ্যোহি সোমবদ্রাজতে হি সং॥

(यांशी यां छवंदा)

গায়ত্রী দেবী, নিত্য সপ্তবার জপে শরীর পবিত্র করেন, দশবার জপে স্বর্গে নিয়ে যান, কুড়িবার জপ করলে ঈশ্বর-আলয় প্রাপ্ত করান, এতশত আটবার জপাফুর্চানে জন্ম সংসার হ'তে উত্তীর্ণ করেন, তারিত বাক্তি দারুণ জন্ম-মৃত্যু আর দেখেন না। যিনি গায়ত্রী জপ নিরত তিনি চন্দ্রের মত বিরাজিত হন।

সহস্র পরমাং দেবাং শত মধ্যাং দশাবরাম্। গায়ত্রীস্ত জ্বন্ বিপ্রান্ পাপৈনিপ্রলিপাতে॥
( অতি বৃদ্ধ আপস্তম্ব )

সহত্র গায়ত্রী জপ শ্রেষ্ঠ, শত মধ্য, এবং দশ জপ নিরুষ্ট, বিপ্র এই গায়ত্রীকে জপ করে পাপ সমূহের দারা প্রলিপ্ত হন না।

সহস্র প্রমাং দেবীং শত মধ্যাং দশাবরাম্। গায়ত্রীং বৈ জপোদ্ধিত্যং জপ যজ্ঞঃ প্রকীর্তিতঃ॥
( কুর্ম পুরাণ )

সহত্র গায়ত্রী জপ প্রমা, শত মধ্যা ও দশ অবরা। নিতা
এই গায়ত্রী জপ, জপ-যজ্ঞ ব'লে প্রক্ষিত হয়।
দশবিংশ শতংবাপি গায়ত্রাঃ প্রিকীর্ত্তমেং।
অহোরাত্রক্লতাকৈব পাপাং সংমৃচ্যতে হি সঃ॥
(যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য)

দশ, বিশ বা শত গায়ত্রী নিতা জপ করবে। ধিনি গায়ত্রী 
ভাপক, এভাবে জপের দ্বারা তিনি অহোরাত্র কৃত পাপ 
ভাতে প্রমৃক্ত হন।

আরও-

সোন্ধা রংচত্রাবৃত্তা বিজ্ঞেয়া সা শতাক্ষরা।
শতাক্ষরাং সমাবৃত্য সর্ববেদ ফলংলভেং॥
গৃহেষ্তৎ সমং জপ্যং গোষ্ঠে শত গুণং শৃতম্।
নতাং শত সহস্রস্থ অনস্তং দ্বি সমিধৌ॥

(যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য)

গার্থী হলেন চবিল অক্রা। ওছার যোগ ক্রলে পচিশ গামী বান্ধণ, মত্তপবিপ্রা, লক্ষ গায়তী জপ করলে ভদ্ধ হন।

অক্রা হন। এই পচিশ অক্রা গায়ত্রী চার বার জপে শতাক্রা হয়ে থাকেন। এই শতাক্রা সম্যক্ আবৃত্তি করে পাঠক সমস্ত বেদ পাঠের ফল লাভ করেন। গৃহে জপের ফল সমান, গোষ্ঠে শতগুল, নদীতীরে লক্ষ এবং অগ্নি সকাশে জপে অনস্ত ফল লাভ হয়।

আর্থ: ছন্দশ্চ দৈবতাং বিনিয়োগশ্চ ব্রাহ্মণন্।
শিরদোহক্ষর দৈবতামাহনানঞ্চ বিস্জ্জনন্ ॥
ধ্যান জপ প্রয়োগশ্চ যেয় কর্মস্থ যাদৃশ্য: ।
জ্ঞাতবাং ব্রাহ্মণৈর্যাদ্ ব্রাহ্মণাণ যেন বৈ ভবেং ॥
যে কর্মে যদ্রপ ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ ব্রাহ্মণ, শির, ব্রহ্মণেরর দেবতা, আবাহন, বিস্ক্জেন, ধ্যান, জপ প্রয়োগ যত্ন
সহকারে জানা কর্ত্বা। তার দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়।

এষা হি ত্রিপদা দেবী শব্দ ব্রহ্মময়ী শুভা। তপ্সা মহতা দৃষ্টা বিশ্বামিত্রেণ ধামতা॥

( यांशी याळवड )

ধীমান বিশ্বামিত্র উংকট তপস্থা প্রভাবে—কল্যাণী শব্দ ব্রহ্মময়ী ত্রিপদা গায়ত্রীকে দেখেছিলেন।

"হিরণগোঠ" ( স্থের্ণ ) মণিমালার জপে শতগুণ, ই**জাক** তেলাক ) মালায় গহস্রগুণ, কলাক মালায় নিযুতগুণ, ও পদাবীজ মালায় নিযুত অথবা প্রযুত কল হয়। এ সম্বন্ধে কোন সংশ্য নাই। আর পুত্রীবক জীবপুত্রিক। মালায়, জপের প্রিসংখ্যা নাই, অর্থাং অন্ত কল হয়। (ব্যাস)

ফটিক ইন্দ্রাক্ষ (ভ্রাক্ষ) করাক পুর্জীব (ঙ্গীব পুরিকা) সঙ্গাত অক্ষ মালা প্রস্তুত করা কর্ত্বা। উত্ত-রোত্তর প্রশক্ত। অথাং ফটিক হতে ইন্দ্রাক্ষ অপেক্ষা ক্রাক্ষ, তা হ'তে পুর্জীব শ্রেষ্ঠ।

( গায়ত্রী জপের কামা ফল )

"গায়ত্রী অপেক্ষা পাপ কর্মের শোধন আর কিছু **নাই**" ( অতিবৃদ্ধ আপ্তম্ব )

"গারতীর চেয়ে পরমপাবন আর কিছু দেখা যায় না (বিন্টি) যশ্চ গোল্ল: পিতৃত্বশ্চ জ্রণহা গুরুতল্পগঃ।
বান্ধণঃ স্বর্ণহারী চ যশ্চ বিপ্রঃ স্থরাং পিবেং॥
গায়ত্রাঃ শতঃ সাহস্রাং পূতো ভবতি মানবং॥
(যোগী যাজ্ঞবেদ্ধা)

গো হত্যাকারী, পিত্যাতী, জ্বণ হত্যাকারী, গুরুপত্নী-গামী বান্ধণ, মন্তপবিপ্র, লক্ষ গায়ত্রী জপ করলে ওদ্ধ হন। বার্ভক্ষে। দিবা তিষ্ঠনু রাত্রিংনী রাপ্স্ চার্ক দৃক্। জপ্তা সহস্রং গায়ত্রাঃ শুচিত্রন্ধ বধাদৃতে॥

(যোগী যাজ্ঞবন্ধা)

দিবা ভাগে বায় ভক্ষণ ক'রে থেকে জল পানের দ্বারা রাত্রি

অতিবাহিত করে স্থা দর্শন পূর্দক শুচিহ'য়ে সহস্র গায়ত্রীজপকারী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহতা। ভিন্ন সমস্ত পাপ হতে মূক্ত হন।

গৌতম বলেন, ব্রহ্মহত্যা, স্থরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণাপ-হরণ ও গুরুপত্মীগমন রূপ মহাপাতক চতুষ্টয়ের গোপন প্রায়শ্চিত্ত একমাস যাবং প্রতিদিন সহত্র গায়ত্রী জপ। মহু, বিষ্ণু, যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন।

দিজ অনাচ্ছাদিত স্থানে সহস্র গায়ত্রী নিত্য জপ করলে, সাপ যেমন থোলস ছাড়ে তদ্রপ মহাপাতক হতে বিমুক্ত হন।

বিষ্ণু বলেন—"দশ সহস্ৰ গায়ত্ৰী জাপক ব্ৰাহ্মণ স্থৰ্ণাপ-হুৱণ পাপ হ'তে পবিত্ৰ হয়"।

"যে দ্বিজ সন্ধংসর, ছ্য়মাস যথাবিধি গায়ত্রী জপ করেন তিনি সর্ব্ব প্রকারে পূজিত ও সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করেন, এ সন্বন্ধে কোন সংশ্রা নাই। (যাজ্ঞবন্ধা)

আরও—শত গায়ত্রী জপ করতে করতে স্নান, সাতবার জলের মধ্যে ( আকর্গ নিমগ্র করে ) জপ করবে। জলে শত বার জপ করে সেই জল পান করলে সমস্ত পাপ হ'তে প্রামুক্ত হয়।"

"সর্বকামফলপ্রদায়িনী গায়ত্রীর ছার। তিল হোম করলে সর্বপাতক নষ্ট হয়।" (বিষ্ণু ধর্মোত্রর অগ্নিপুরাণ)

"সমূদ্র বিক্লব্ধ পাপের মিলনজাত সঙ্গর উপস্থিত হলে, দশ সহস্র গায়ত্রী জপে সে পাপ নষ্ট হয়।" (বৃদ্ধ আপস্তম্ব)

সকল পাপের সঙ্কর উপস্থিত হলে দশ সহস্র গায়ত্রী অভ্যাস প্রম শোধন। (যোগা যাজ্ঞবন্ধ্য)

সমস্ত পাপে পাপী সহত্র জপ শ্রেষ্ঠ, শত মধ্যা, দশ অবরা, (দশ সংখ্যা হ'তে কম না হয়)।

গায়ত্রী দেনীকে শুদ্ধিকামী ব্যক্তি নিত্য জপ করবে। ( যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য )

গায়ত্রী দ্বারা তিল হোম করলে, স্বায় নিথিল পাপ ভন্মীভূত করেন। (শন্ধ).

কোন বিজ যদি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় আচমন না ক'রে

প্রমাদবশে চণ্ডালাদি স্পর্শ করেন, তা হলে স্থান করতঃ অষ্ট সহস্র জপ করবেন। (কৃন্ম পুরাণ)

জাতকাশোচ, মৃতাশোচ না জেনে, কোন বিপ্র শৃদ্রের বাড়ী ভোজন করেন, তা হলে অষ্ট সহস্র, বৈশ্য গৃহে পাচ শত, ও ক্ষব্রিয় বাড়ী ভোজনে ত্'শো গায়ত্রী জপে শুদ্ধ হবেন। (পরাশর)

বৃদ্ধান্ত্র বিষয়ে কৃষ্পুরাণ—"সপ্তরাত্রি অগ্নিপূজা ভৈক্ষাচর্যা না করলে ও বীর্যাপাত করলে প্রায়শ্চিক্ত করবে —দে প্রায়শ্চিক্ত সপংসরকাল নিত্য—ওঁ ভূং ওঁ ভূবং, ওঁ স্বঃ ময়ে হোম, রাত্রিকালে ভিক্ষান্ন ভোজী শুচি ব্রন্ধচারী প্রতাহ কোন শ্রু হ'য়ে নদীতীরে অথবা তীর্থে গায়ত্রী জপ করলে, দে পাপ হ'তে প্রমৃক্ত হবে। (শাতাতপ) ব্রন্ধচারি ধর্মে শাতাতপ:—

"সন্ধা অগ্নিকার্যা যদি প্রমাদবশে ব্রহ্মচারী না করে, তা হলে স্নান করে, সমাহিত হয়ে অষ্ট্রসহস্র গায়গ্রী জপ করবে।

ব্ৰন্দচারী হোম না ক'রলে স্নান করে শুচি সমাহিত হয়ে অষ্টসহস্ৰ গায়ত্ৰী জপ করলে বিশুদ্ধ হয়।

( কুর্ম্ম পু )

ব্রান্সণের উচ্ছিপ্ত যদি অক্তানবশে বিজ ভৌজন করে, তহোরাত্র গায়রী জপ করত বিশুদ্ধ হয়। (আপস্তম্ব)

যিনি না জেনে নিক্রগণের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন, তিনি অই সহস্ত্র গায়ত্রী জপ ও পঞ্চারা পানের দারা শুদ্ধ হন। (বৃদ্ধ আপস্তুদ্ধ)

স্নানের দারা অপহরণীয় পাপ হ'লে যদি ত। না জেনে দিজ পান বা ভোজন করেন তাহ'লে স্নান পূর্পক সমাহিত হয়ে অষ্ট সহস্র গায়ত্রী জপ করবেন। (সম্বর্ত্ত)

"মে উত্তম সিদ্ধ স্বেচ্ছার শুদ্দ শবের অন্থ্যমন করেন তিনি সে পাপ ক্ষেরে জন্ম, নদীতে অপ্ত সহত্র গার্হী জপ করবেন।"

ব্রহ্মচারী দ্বিজগণের ব্রাহ্মুহুর্তের পূর্বে শ্যা ত্যাগ কর। কর্ত্তর।

ষদি কোন দিন নিদ্রাবস্থায় সূর্যা উদিত হন, তা হ'লে তাঁর আকণ্ঠ জল নিমগ্ন করত অষ্ট্রসহস্র গায়গ্রী জপ ও তিন দিন উপবাস করবেন।

দিজাতি ব্রঙ্গচারী যদি আচমন না ক'রে পান বা

ভোজন করেন, তা হলে তিন শত গায়ত্রী জপ করলে, দে পাপ হতে মুক্ত হবেন। (সম্বর্ত )

অশান্তচিত্ত অথবা শান্তচিত্ত গায়ত্রী অন্পুশোধনের দ্বারা শুদ্ধ হন। (অত্রি)

"ৰিজোতাম কুকুর কর্তৃক দষ্ট হলে স্নান পূর্বাক জপ করবেন। (কৃষ্ম পুরাণ)

ক্থাদেশন বা ক্থাদেশুদানদিকং তথা,
গারত্রী মাত্র নির্দ্ধ কতক্তা। ভবেদ্ধিজঃ ॥ ৮ ॥
সন্ধ্যাস্থ চার্যাদানঞ্চ গারত্রী জপ মেব চ।
সহস্র ত্রিত্রয়ঃ কুর্বন্ স্থরৈঃ পুজ্যোভবেশ্বনে ॥ ৯ ॥
ন্থাদান্ করোতু বা মা বা গারত্রী মেব চাভাদেং।
ধ্যাম্বানির্ব্যাজয়া বৃত্ত্যা সচ্চিদানন্দর্মপিণীম্ ॥ ১০ ॥
যদক্ষরৈক সংসিজঃ শর্কতে ত্রান্ধপোত্তমঃ।
হরি-শঙ্কর-কজ্যোখ-স্থ্য-চন্দ্র-ভতাশনৈঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীদেবীভাগরত ১২৷১

গায়ত্রীমাত্রনিষ্ঠ বিজ অতা অফুষ্ঠান করুন বা না করুন তার ঘারাই কুতার্থ হন।

ত্রিসন্ধ্যায় অর্ঘা দান ও তিন সহস্র গায়ত্রী জপ করত দ্বগণ কর্তুক পূজিত হন। স্থাস করন বা না করন অকপটভাবে সচিচদানন্দরূপিণীকে ধ্যান করত কেবল যাত্র গায়ত্রী অভ্যাস করবেন। ব্রাহ্মণোত্রম যদি গায়ত্রীর ক্টি অক্ষরও সংসিদ্ধাহন তাহ'লে হরি, শঙ্কর এবং ব্রহ্মা হতে উংপদ্ধ স্থ্য, চন্দ্র ওতাশনের সহিত ক্ষ্মা করতে সমর্থ হন।

গুভকারং পিতৃর্বপেণ গায়ত্রীং মাতরং তথা। পিতরৌ যোন জানাতি স বিপ্রস্তারেতজঃ॥

দেবী ভাগবত ওলার পিতা, গায়ত্রী মাতা, যে ব্রাহ্মণ এই পিতামাতাকে ভানেন না, তিনি অন্যবীর্ঘাজাত অর্থাং বিজন্মা-জ্ঞারজ। নিধাম পুরুষোত্তম দশসহত্র গায়ত্রী যথাবিধি জপ করলে প্রমণ্ড প্রাপ্ত হন। হে রাজন্! যে কোন প্রকারে পরমণাবনী দশিরস্থা গায়ত্রী জপ করলে দর্ককাম্য ফল লাভ হয়। বিধিপুর্বক জপের কথা আর কি বলবো।

গায়ত্রী জপের ফল এক মৃথে বলতে কেউ পারে না।

বিজগণ এই গায়ত্রী মাত্র অবলম্বন করে যদি থাকেন তা

হ'লে তাঁদের কিছু ভাবতে হবে না। গায়ত্রী শরণাপদ্দ

বিদ্ধ উদর চিস্তায় প্রপীড়িত হন না। বিশ্বজননী অন্নপূর্ণা
মা গায়ত্রী তাঁর অন্নের সংস্থান করে দেন। তিনি তৃচ্ছাতিতৃচ্ছা ইহিক ভোগস্বথ ইচ্ছা না করলেও স্বতঃই এসে

তাঁর চরণে লুন্তিত হয়। অলৌকিক শন-স্পর্শ-রসগন্ধাদি বিষয় পঞ্চক গায়ত্রী জাপক বিজ্ঞাণের সর্বক্ষণ সেবা

করে—তাঁরায়া চান, তাপান। প্রমপদ্তার নিত্য-নিকেতন

হয়।

এসো-এস কলির রাহ্মণ—ছুটে এসো, গায়ত্রী জ্বপ কর, তোমার হারানো শক্তি কিরে পাবে। কলির রাহ্মণ হয়েও তুমি জগং-পূচ্য হবে। গার্থী জপ কর।

অন্ত বর্ণ পুক্ষ ও মায়ের। তোমাদের ই**ট গায়ত্রী জপ** কর, অভয় পদে স্থান পাবে।

ষদি গায়ত্রী জপ করতে না পার তা হলে কেবল—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ছুহাত তুলে নেচে নেচে গান কর—কথন বা তু হাত
তুলে—জীরাম জয় রাম জয় জয় রাম ব'লে নাচো। আবার
কথনও তুবাহু উত্তোলন করে—

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্।
তুমি নিশ্চয়ই ভগবানের দেখা পাবে। তার শান্ত-অজন্নঅমৃত-অভয় পরম পদে স্থান পাবেই পাবে। নাচে। নাচে।
জয় জয় সীতারাম।

# प्रमिष्ठ अभूष्ठ अभूष्य उड क्यां भक्षात्र ह्याकाल

#### ( পূর্ব্যপ্রকাশিতের পর )

এইদিন অতি প্রত্যুবে আফিসে নেমে সহকারী কনকবাবুকে ডেকে পাঠালাম। গত রাত্রে সারাক্ষণ ঘুমতে পারি নি। তদন্তের সাস্থব্য পথ ও পদ্বাপ্তলো একে একে আমার মনে এসেছে, কিন্তু প্রত্যেকটীই অমীমাংদিত থেকেই মনের নিম্নতলে নেমে তলিয়ে গিয়েছে। আজ নীচের আফিসে নেমেও চিন্তা হতে আমি রেহাই পাচ্ছিলাম না। আমি মনে মনে ভাবছিলাম—আজকে কোন পথে তাহলে এই মামলার তদন্ত চালাবো। হঠাং এই সময় সহকারী কনকবাবুও চোথ রগড়াতে রগড়াতে নীচে নেমে এলেন।

'আজকে, স্থার।' অবদাদক্লান্ত দেহে কনকবাবু দামনের চেয়ারটায় বদে পড়ে বললেন, 'ঐ ভদ্রমহিলার কাইভ খ্রীটের আফিসে গিয়ে তদন্ত করা যাক। ওথান থেকে অনেক নতুন থবর পাওয়া যেতে পারে। এখনো পর্যান্ত ঐ আহত যুবকের পিতা-মাতা বা আগ্রীয়দের থোঁজ না করার জন্তে আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ং দিতে হতে পারে। আমি তো এই মামলাটাকে মার্ডার কেদের দামিল ব'লে মনে করি। চোথ যাওয়া আর মরে যাওয়া, ও একই কথাঃ

'হঁ হঁ! তাই ভালো হবে,' একটু চিন্তা করে আমি প্রত্যান্তরে কনকবাবৃকে বললাম, 'এতদিন এই ভদুমহিলা আফিসে যাচ্ছেন না। এই স্থযোগে ওথানকার তদস্তটা সেরে ফেলাই ভালো। ওথান থেকে সোজা আমরা শাস্তি-ভাঙ্গা বস্তীতে দেওয়ানজীর বিবৃতিতে উক্ত হারু গোঁসাই-এর সন্ধানে বার হবো। এই হারু গোঁসাই ছাড়া আরও এক জায়গায় আমাদের গোপনে তদস্ত করার প্রয়োজন আছে। কাশীপুর-জমীদার পরিবারের ছোট তরফের যে লকপ্রতিষ্ঠ চক্ষ্-বিশারদের সম্বন্ধেও কয়েকটা সংবাদ শুনা গেল। এই লোকটার নাম ডাক এই শহরে যে খুব ভালো তা নয়। আমাদের ঐ রহস্তময়ী ভদ্মহিলা একই সঙ্গে ছই পক্ষের মন গোপনে জুগিয়ে চলছেন না তো ? এক দিকে এই ভয়য়র লোকটা চোখের ডাক্তার। ওদিকে এই মামলার নায়কটারও চোখটাই গেলো। উহঁ, বোঝা যাছে না ছাই কিছু। এই ডাক্তারটিও তাঁর দলবল হয় এই ভদ্মহিলার পক্ষে, নয় বাক্তিগত কারণে তাঁর বিপক্ষেকায় করেন নি তো! যে সব ডাক্তাররা এই আহত যুবকটার চিকিৎসা করেছেন তাদের এই চক্ষ্-বিশারদটীর সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার মনে হয়।

দকালে আটটার সময় নীচে নেমে ভাবছিলাম যে এই দিন এই মামলার তদন্তের জন্ত কোনও দিকটায় গিয়ে কাকে কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। সহকারী কনকবার ইতিমধ্যে আফিদে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ছজনে মিলে এই দিনকার তদস্ত সম্পর্কীয় একটা ছক তৈরী করে নেবো ভাবছিলাম। এমন সময় হঠাং আমার মনে এই তদস্তের ব্যাপারে একটা বিরাট ফাঁকের কথা মনে পড়ে গেল। এই বিরাট গন্তরটী যেন সমস্ত পুলিশি তদন্তটিকেই গিলে থেতে চাইছে। এই অতি-প্রয়োজনীয় কাজ এখনও সেরে নিতে না পারার জন্ত আমি লজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম।

'ওহে! কনক! একটা মস্তবড়ো ভুল যে হয়ে গোলো'
——আমি একটু চিন্তিত হয়ে উঠে সহকারী কনকবানুকে
বললাম, 'এখন শ্রীমতীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটীতে তো গিয়ে
তদস্ত সারা হলো না। শ্রীমতীকে নিয়ে সেখানে তদস্তে
যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনি তো এখন তার ছোট্ট
বন্ধুটীর সেবাতে দারণ ভাবে নিমগ্ন। এখন তিনি তাঁর

গৃহরূপ বৃন্দাবন হতে পাদমেকম্ন গচ্ছামি' বলেই তো মনে হয়। তাহলে ওঁকে না বলেই ওঁর সেই আফিসে গিয়ে হানা দেওয়া যাক্।'

আমিও ঠিক স্থার এই কথাই ভাবছিলাম, তুই একবার বলি বলি করে বলেও ফেলছিলাম, আমার এই প্রস্তাবে সানন্দে সায় দিয়ে সহকারী কনকবারু বললেন, 'কিন্তু আপনি অন্থ আলোচনা করছিলেন বলে বলিনি। আজ এই তুর্ঘটনাটীর পর তিনটী দিন অতিবাহিত হলো। বড়ো সাহেব ডাইরী পড়ে এই তদন্তটা এথনও না সমাধা করার জন্মে একটা খোঁচা দেবেন মনে করেছিলাম। কিন্তু যে কারণেই হোক,ভাগাক্রমে ওঁর নজরটা অন্থতঃ এই ব্যাপারে এড়িয়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ ওঁর ধারণা যে ইতিমধ্যেই ওদের এই আফিসের তদন্তটা আমাদের সারা হয়ে গিয়েছে, আমার মনে হয় শ্রীমতীকে না জানিয়েই তাঁর আফিস মহলে তদন্তটা সেরে ফেলা উচিং হবে। আজই চলুন স্থার—'

আমি সহকারীর সাহায্যে এই মামলার ডাইরীটা আর একবার পুদ্ধান্তপুদ্ধরূপে পর্যালোচনা করে নিলাম। এই সব কাজের সঙ্গে আমরা অন্ত মামলার তুই একটা কাজও সেরে নিলাম। এরপর এই মামলার ডাইরীটা আর একবার দেথে নিতে গিয়ে আমাদের বিভাগীয় বড়ো সাহেবের একটা পুরা প্যারা-ব্যাপী মন্তব্য আমার চক্ষেপড়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় ডাইরীর পাতার মার্জিনে লেখা এতবড়ো মন্তব্যটা আমাদের নজরেও পড়েনি, বড়ো সাহেবের এই বিশেষ মন্তব্যটা নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"তোমাদের ডাইরীতে লেখা ঘটনাগুলি বেশ ইন্টারেষ্টিঙ হয়ে উঠছে হে। এটা সতাই একটা মামলার ডাইরী বা উপস্থাস তা বৃঝা হৃদ্ধর। এটা পৃথিবীর একটা উল্লেখযোগ্য রেকর্ডেড্ মামলা হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমাদের এতদিনে ঐ আহত যুবকের পিতার কাশীস্থ ঠিকানায় তদন্ত করা উচিত ছিল। আমি হুকুম দিচ্ছি যে কালই একজন অফিসার এই ব্যাপারে কাশীতে যেন রওনা হয়ে যায়।"

আমি এই মন্তব্যটী পড়ে নিয়ে সহকারীর চোথের দিকে ওটা ঠেলে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আরও বেশী ভূল বড়ো সাহেব এই তদন্তের ব্যাপারে ধরতে পারেন নি। তবে এক সঙ্গে একেতাগুলো তদন্ত সেরে নেওয়া এক কঠিন

ব্যাপার ছিল। এই কাশীর ঠিকানা জানতে গেলে শ্রীমতী অমুকাদের ক্লাইভ দ্বীটের হেড আফিস থেকেই তা জানা যেতে পারে ৷ তাই দশটা বাজার সঙ্গে আমরা তুজনে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আফিস-কোয়াটারের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। মহানগরীর শহরতলী হতে ক্লাইভ দ্রীটের আফিস অঞ্জে যেতে আমাদের খুব বেশী দেরী হয়নি। প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকার ত্রিতলের কয়টা কামরা জুড়ে শ্রীমতীর আফিস। শ্রীমতীর নিজম্ব ঘর্টীর দরজার বাহিরে একটা টলের উপর জনৈক বেহারা যথারীতি ঝিমলেও এই প্রশস্ত আফিস কক্ষটীর তুয়ারে তালা বন্ধ দেখা গেল। অবশ্র এইটিই আমরা আশা করেছিলাম। শ্রীমতীর ঘরের **ভান** পাশের ঘর তুটীতে আরও ত'জন প্রোচ পুরুষ ডিরেক্টার বলে বদে কাজ করছেন। কিন্ধ এঁদের পক্ষে শ্রীমতীর বাক্তিগত জीवत्तव थ जीनाजिव विषय ना जानावर मञ्चावना दवनी हिल। শ্রীমতীর ঘরের বাম দিকেও একটিছোট ঘর আছে। সেইটীর ও তুয়ারে তালা বন্ধ দেখা গেল। অহুমানে বঝলাম যে এই ঘরটিতেই এই আফিসের 'কা**শীবাসী** পার্টনারের' একমাত্র পুত্র ঐ আহত যুবকটা বসে শিক্ষা-নবীশরূপে কাজ কর্ম্ম করতেন। প্রথমে আমরা মনে করে-ছিলাম যে এই আফিদের অপর ছই ডিরেক্টারদের **জিজাসা**-বাদ করবো। কিন্তু তাঁদেরই এই ফার্ম্মের অস্ততম অংশী-দারের জবরদস্ত ক্যাকে তারা যতই না **অপছন্দ ক্রুন.** তার বিরুদ্ধে কোনও কিছু বিশেষ বলতে সাহসী হবেন ব'লে তো মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে এই আফিসের কোনও কশ্মচারীদের মধ্যে কোনও এক জানা-শুনা ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়লেই এঁর স্থরাহা হতে পারে। দীর্ঘদিন পুলিশে কাজ করে বিভিন্ন স্থানে ঘুরা-ফিরা করায় স্বভাবতই আমাদের দঙ্গে বহু ব্যক্তির আলাপ হয়ে পড়ে। আমাদের আলাপী লোকেদের একত্রিত করলে অন্ততঃ তারা দশ ডিভিসন সৈত্যের সংখ্যা হয়। নানান কার্য্য ব্যপদেশে প্রতি মিনিটে গড়ে অস্ততঃ তিনন্ধন লোকের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হয়েছে। আজ বিশ বংসর চাকুরীর পর এ**দের** সংখ্যা অবর্ণনীয় হওয়ারই কথা। তাই সারা আফিসে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরা-ফিরা করতে করতে আমরা প্রতি আলাপি লোকের দর্শন একজন করছিলাম। ডান পাশে রেলিঙএর ওপাশে কার্য্যরত টাইপিষ্ট ও কেরাণীদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একটা কাঠের পদ্দা ঘেরা ঘর থেকে এই আফিসেরই এক হেড্ ক্লার্ক অবিনাশবাবু ফাইল হাতে বার হয়ে আসছিলেন, সোভাগ্যক্রমে এঁর সঙ্গে আমাদের পূর্ম-পরিচয় ছিল। বছর কয়েক আগে তাঁর পাড়ার এক উৎপাত থেকে তাঁকে রক্ষা করে আমরা তার যথেষ্ট উপকারও করেছিলাম।

'আরে! আপনি এখানে কি মনে করে, স্থার। **আহ্বন আহ্বন আমা**র ঘরে আহ্বন।' ভদ্রলোক আমাদের र्तिएथ উर्फुन्न रुख आभारित आहत करत जात घरत নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'এখন আপনি কোন থানায় বহাল আছেন। ওঃঃ, কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো। তা এখানে আবার কার দর্বনাশ করতে এলেন। না না, এই ঠাটা করলাম আর কি! আপনার মত সজ্জন লোক আরও ক'জন বেণী যদি পুলিশে থাকতো। আমি এই ছদিন হলো পদলোতি হওয়ায় হেড-ক্লার্ক হয়ে পর্দানশীন হয়ে পড়েছি। আপনারা স্থার একটু এই পদ্দাঘেরা ঘরে বস্থন। আমি এখুনি বেয়ারাকে চা খাবার আনতে বলে দিচ্ছি। এদিকে আমাদের মেম-সাহেব ডিরেক্টার ক'দিন হলো একেবারে নিঃখোজ। তাঁর সঙ্গে আমাদের ছোট তরফের একজন ছোকরা সাহেবও এ'দব ব্যাপার জেনে শুনে নিষ্ঠাবান নীতিবাগীশ প্রোচ ডিরেকটারন্বয় তো রেগে আগুন। এদিকে তাঁদের এই চাপা ক্রোধাগ্নির ঠেলায় .নিরীহ আমরা ক'জন হয়ে পড়েছি অস্থির। मार्ट्यान এই ফাইলগুলো বুঝিয়ে দিয়ে এখুনি ফিরে আস্ছি। বস্তুন আপ্নারা---

বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে যে মেঘের দিকে
না চাইতেই জল। এই আফিদের বড়োবার অবিনাশবার্
আমাদের এখানে বসিয়ে চলে গেলে আমার সর্বপ্রথম
এই গ্রাম্য প্রবাদটীরই বিষয় মনে পড়ে গেল। এই সঙ্গে
আমার আর একটা বিষয় মনে হচ্ছিল। আমরা বছ লোকের উপকার ও অপকার করি বটে! কিন্তু তা
জনতার অনস্ত মিছিলের মধ্যে পড়ে ভুলে যাই। কিন্তু
অপরপক্ষ সব সময় যে তা ভুলে যায় তা নয়। আমরা
মন্তে মনে ঠিক করে নিলাম যে এই স্থোগে তাঁর কাছ হতে একটু প্রত্যাপকার আদায় করে নিতে পারা যাবে। আরও আমার কথা এই যে, এই মুখরোচক বিষয়টী কাউকে না কাউকে বলবার জন্ম তিনি যেন উন্মুখ হয়েই রয়েছেন। এর একটু পরেই ভদ্রলোক তাঁর আপন আসনে ফিরে এসে গাঁটে হয়ে ব'সে আমাদের দিকে মিটি-মিটি চাইতে স্থক করলেন—আমরা একথা ওকথার পরে আসল তথ্য তাঁর কাছে প্রকাশ করলে তিনি প্রথমে সাক্ষাৎ ভাবে কোনও বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর এই বিবৃতি গোপন রাথবার প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হয়েছিলেন। তাঁর এই দীর্ঘ বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটুকু আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রায় পাচ ছয়টি চা वाशान ७ पूर्रे हि लोर काछिती आहि। এই मन वाशान ও ফ্যাক্টরার জন্ম পৃথক মাানেজার নিযুক্ত থাকে। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে হলে এই ব্যবসার স্রীকানা সম্বন্ধ বিস্তারিত বলা দরকার। এই বিরাট ব্যবসার মালিক চারিজন। উহাদের নাম যথাক্রমে স্বধীর ঘোষ, হরেন মাইতি—এঁ রা এখন ঐ ওধারের ঘর তুইটীতে বসে কাজ-কর্ম করছেন। এঁদের তৃতীয় মালিক ছিলেন স্বর্গত হরিদাধন ডট্-দত্ত নয়। এঁরই একমাত্র কলা শ্রীমতী অমৃকা বর্তুমানে তাঁর পিতার স্থান অধিকার করে রীতিমত এখানে যাতায়াত করে আমাদের জালিয়ে পুড়িয়ে মারছেন। আমাদের এই ফার্মের চতুর্থ মালিক সাধুচরিত্র ও নির্কিবাদী ভবতোষ রায় একণে কাশীবাদী। তাঁকে আমরা ঠাটা করে এই প্রতিষ্ঠানের শ্লিপিঙ [ঘুমস্ত ] পার্টনার বলে থাকি। অথচ শুনেছি তাঁরই যৌবনের অক্লান্ত চেষ্টায় এই ফার্ম্মের যা কিছু উন্নতি। এই ভবতোষ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র স্থশীল রায় কলিকাতায় এক হোষ্টেলে থেকে পড়ান্তনা করতেন এবং পিতার তরফ থেকে তাঁর এখানকার পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে এই অফিসে কাষকর্ম বুঝবার চেষ্টা করতেন। তাতে वावमावानिका अवः পড़ाक्ता-अहे इहें प्रवस्थात-विद्राधी কার্যা কি একসঙ্গে হয়। এর ফলে যা হবার তাই হয়ে গেলো আর কি ? এই স্থাদে এই তরুণমতি যুবক

ঐ বয়স্কা রায়-বাঘিনীর খপ্পরে পড়ে গেলেন। এমন কি মধ্যে মধ্যে ডিরেকটারের মিটিঙ্গ-এ এঁরা চুই স্বামী স্ত্রী---থুড়ী বন্ধবান্ধবী একদিকে যেতে লাগলেন। অপর নীতি-বাগীশ প্রোঢ় ডিরেকটার ত্ব'জন অপরদিকে থেতে লাগলেন। এক্ষণে এই তুই দল ডিরেকটার তুই দল শেয়ার হোল্ডার নিয়ে বেশ ছটো দল পাকিয়ে বসেছেন। ভাগািস এঁদের বিভাগে বিভাগে সাহেব-মাানেজার আছে, তা না হলে এই ঘরোয়া বিবাদে এই বাবদা কবে লাটে উঠে থেতো। তবে আমাদের এই মহিলা ডিরেক-টারটীর শক্রর মুথে ছাই দিয়ে বয়স তো বেড়ে চলছে। এই সব ছেলে-ছোকরাদের এই রক্ম মহিলাদের আর करलामिन ভाলে। नागरव वन्ता। देमानीः अँमित এই প্রেমবক্সায় একট যেন ভাটা পড়ে আসছিল। হঠাং একদিন দেথলাম আমাদের এই ছোকরা ভিরেকটার তীর্থবাদী পিতাঠাকুরের প্রম বাধ্য হয়ে উঠে কাশী রওনা হয়ে গেলেন। আমাদের নীতিবাগাঁশ ডিরেক্টার-দ্বয় তার পিতাকে গোপনে পত্র লিথে বোধ হয় এই সব বিশ্রী ব্যাপার জানিয়ে থাকবেন। তাই এই যুবক ডিরেকটার [পিতার প্রতিড়] স্থশীল রায় গত মাস ছয় আর কলিকাতা-মুখোই হতে পারেন নি। কিন্তু र्शार भाज मिन मम राला এই स्नीनवान स्नीन ছেলের মত কলকাভায় চলে এলেন। আমাদের এই মহিলা ডিরেকটার তাঁকে হাওড়া প্রেশনে স্বচালিত মোটর-যোগে রিসিভ করে কলিকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে খথারীতি পৌছিয়েও দিয়ে এলেন। এরপর আমাদের স্থীলবাবু আবার কয়দিন আমাদের—এই থুড়ী এই তেনাদের এই অফিসে এসে বসছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গত তিনদিন হলো তাঁরা ত্র'জনাই আর আমাদের এই আফিসে আসছেন না। তবে শ্রীমতী অমুক হুজুরাণী লিথে পাঠিয়েছেন যে ব্যক্তিগত কারণে তিনি দিন পনেরো অন্ততঃ তাঁদের এই অফিদে আসতে পারবেন না। এই দক্ষে তিনি এ'ও লিথেছেন যে ফুশীলবাৰু পুরী রওনা গিয়েছেন। শুনেছি যে ইংরাজীতে একটা হনিম্ন ব'লে শব্দ আছে। তবে এদেশে এটা অচল বলে একট় দৃষ্টি-কটু ঠেকে। তা'ছাড়া বয়সেও একটা তার-७भा তো আছে। কনে তো এদেশে অনেকের शाँदेत

বয়েদীও হয়ে থাকে, কিন্তু বর এতো ছোট হলে চলবে কেন ? এ হাহলে তো একেবারে উন্টা পুরাণের কাল এদে গেল। এতদিন এদেশে বিলেতের লোকগুলোই ভাষু আসতো। এখন দেখছি বিলেত দেশটাই আমাদের যাড়ে এদে পড়লো। এই তুরের বাচ্ছা ছেলেটাকে এই রক্ত-লোল্প বাঘিনীর খপ্পর থেকে কি কেউ রক্ষা করতে পারে না ? তা ওর আমরা ধা কিছু নিলাই করি না কেন ? ভদুমহিলা যে একজন জবরদন্ত এাডমিনিট্রেষ্টার তাতে আর কোনও সলেহ নেই।"

ভদলোকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটা অন্থধাবন করে আমরা অপর এক বিরাট সমস্থার মধ্যে পড়ে গেলুম। এতো বড়ো সম্পদশালী বাবসার প্রতিষ্ঠানের এই দলাদলি আরও একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে তুলে দিলে। এক-দল প্রভাবশালী ধনী লোকের অন্থরপ অপর একদলের লোকের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণতা এই মামলা সম্পর্কিত অঘটনের জন্যে দায়ী নয় তো! কিন্তু তা'হলে তো তাদের কেই যুবকটীকে আক্রমণ না করে তার এই সর্ব্বনাশের জন্য দায়ী ঐ মহিলাটীকেই আক্রমণ করা উচিত ছিল।

এমনি আরও কেছুক্ষণ চিন্তা করে আমি ভাবলাম থে;
আরও কমেকটা তথা সংগ্রহ না করে এই সম্বন্ধে কোনও
এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত হবে। এই জন্ত আমি
আমাদের এই বন্ধুখানীর সাক্ষীকে আরও কম্নেকটা প্রশ্ন করতে বাধা হলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোতরগুলির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আপনাকে দাদা আরও একটা প্রশ্ন করবো। এথানে আপনাকে আপনার ধ্যানধারণা মত একটা ব্যক্তিগত মতামতও জানাতে হবে। আপনি বলনেন যে শ্রীমতী অমৃক থাকেন এই শহরের শহরতলীর একটা সাধারণ ক্ল্যাটে। কিন্তু ওর ঐ যুবক প্রেমাপ্পদকে তুলে দিলেন শহরের এক হোটেলে। এথন কথা হচ্ছে এই যে, মহিলাটা এতো বিতশালিনী হয়েও শহরতলীর ক্ল্যাটেই বা থাকেন কেন থাদি তাই তিনি রহলেন, তাহলে এই অ্বকটাকেই বা সেথানেই তিনি রাখলেন নাকেন থ এই আপনি কি জোর করে বলতে পারেন যে ঐ যুবকটা সত্যই তিন দিন আগে পুরী শহরে গিয়েছে। কিন্তু

আপনি আমার কাছে জেনে রাখুন যে দে পুরী শহরে আদপেই যায় নি।

উ:--আরে মশাই ! এই সম্বন্ধে আগে আমার সহ-কারীদের দঙ্গে বহুবার আলোচনা করেছি। এথোন এই হেড ক্লার্কের পদে উন্নীত হওয়ার পর ওদের সঙ্গে মেলা-মেশার স্থবিধে কম। তাই এই সব ব্যাপার নিয়ে রাত্রে গিল্লীর সঙ্গেই আলাপ করে থাকি। ওঁরা মেয়ে হওয়ায় মেয়েদের মনের কথা গুনেই বলৈ দিতে পারেন। আমার স্ত্রীর মতে শ্রীমতী অমুকা বিয়ের আগে যুবকটীকে নিজের কাছে রাথতে চান না; এর কারণ ওঁর যে বয়স বাড়ছে তা আর কেউ না হোক উনি নিজে তো বুঝছেন। এখন 'মেক-আপের' যুগে দূরে থেকে থুকীর মহড়া দেওয়া খুউব সহজ। কিন্তু স্নানের পর ওঁর এই বয়স দেখে যদি ঐ যুবক হনু-বরটীর মোহ কেটে যায় ? এই জন্তই ভদুমহিলা বোধহয় ওঁকে দিনের আলোয় নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন না। আমার গিন্ধীর মতে এই একই কারণে শ্রীমতী অমুকা বহু দুরে শহরতলীতে বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। এঁর আফিসের অন্য ডিরেক্টারদের নজর এডিয়ে ক্ষণিকের স্থুথ ভোগের জন্মই বোধ হয় তিনি অতদুরে বাসস্থান বেছে নিয়েছেন। শহরতলীতে বড়বাড়ী না পেয়ে বাধ্য হয়ে তিনি তাডাতাডি এই একতলার ফ্লাটটীই ভাড়া নিয়ে থাকবেন। তবে এই ব্যাপারে অহ্য কোনও কারণ আছে কিনা তা ওয়াকীবহাল লোকেরাই বলতে পারবে।

প্রঃ—হঁ তাহলে বৃঝ্লাম সব! আপনি তাহলে এদের সম্বন্ধে একটু আধটু গবেষণা করে রেখেছেন। কিন্তু আমাকে কি আপনি বলতে পারেন যে, আপনাদের এই যুব্ক মনিবটার ইতিমধ্যে অন্ত কোনও অল্পবয়স্থা মেয়ের দিকে নজর পড়েছিল কি'না। তা' ছাড়া বেনারসে নিয়ে গিয়ে ওর বাবা ওকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কি প

উঃ—এই তো মশাই আপনি আমাকে মৃদ্ধিলে ফেললেন। এই জন্মেই লোকে বলে যে পুলিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে একটুও লাভ নেই। এখন দেখবেন মশাই এ সব বিষয় যেন কাক পক্ষীতেও জানতে পারে না। তা'হলে সব কথা আপনাকে খুলেই বল হেলো। এই ছেলেটীর স্বভাব চরিত্র খুব ভালো, অন্ত কোনও কচিকাচি মেয়েকে গুনি জানেন না চেনেন না ব'লেই উনি এখনও

আমাদের এই শ্রীমতীর প্রতি অমুরক্ত আছেন। উনি আজকালকার এক ব্থাটে ছেলে হলে তুলনা করে যাচাই করে সহধর্মিণী নিতে পারতেন। কিন্তু ওঁর এই সব সাংসারিক অভিজ্ঞতা যে একেবারেই নেই মশাই, এই জন্মেই তো এই স্থন্দর ভালো মামুষ্টীর এমন সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। কিন্তু ছেলেটীর অন্ত কোনও দিকে নজর বুঝি তাঁকে হারিয়ে ফেললেন। ওঁর জেদের কারণে এই আফিসে কোনও মেয়ে টাইপিষ্টের পর্যান্ত ঢুকবার কোনও উপায় নেই, প্রথমে আমরা মনে করতাম উনি মেয়ে ব'লেই মেয়ে দেখতে পারেন না। কিন্তু পরে আমার গিন্নীর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম যে আদলে ওদের ব্যাপারটাই হচ্ছে অন্ত। তবে হা; এ ঠিক। ওঁর পিতা এই কল-কাতাতেই তার এই পুরুকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন এইরূপ এক প্রস্তাব নিয়ে এই শহরেরই জনৈক মহাধনী আমাদের এই নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদের সঙ্গে একদিন আলাপও করে গিয়েছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে এই আলোচনা কতদূর এগিয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। আমাদের শ্রীমতী অমুকার এতো বড় সর্বানাশ করে দেবার স্কযোগ তাঁরা যে সহজে হারাবেন তা তো মনে হয় না। এই বিষয় নিশ্চয়ই তাঁরা একট্আধটু চেষ্টা চরিত্র করেছিলেন বৈ'কি। তবে হা এই ছুইজন ধহুর্ধরও খুউব সোজা মাল্লয় নয়। এঁরা একই সঙ্গে ব্যবসায়ী ও জমীদার ও বটে।

এঁবা এঁদের মিল-ফ্যাকটারীর শ্রমিকদের শায়েস্তা করবার জত্যে ভেদনীতিটা ভালো করেই নৃষ্তে শিথেছেন। এই ছেলেটী বেনারসে যাবার পর সেথানে নিজেদের লোক পাঠিয়ে বিবাহের আছিলায় ওর সঙ্গে শিক্ষিতা যুবতী মেয়েদের সঙ্গে কয়েরকবার আলাপ করাবারও চেটা করেছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে সাধু হলেও নিজেদের স্বার্থেই তা তাঁরা করছিলেন। অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ তাঁদের এই বিরোধী মহিলা ডাইবরেক্টারের সঙ্গে তার একটা চিরবিচ্ছেদ এনে দেওয়া আর কি। তবে শুনেছি যে এঁদের এজেন্টরা ওর পিতার মত নিয়ে একবার জনৈক ভদ্রলোকের রূপনী মেয়েকে দেখানোর জন্য তাঁদের বাড়ীতে ঐ স্থাল ছেলেটীকে

নিয়েও গিয়েছিলেন। এদব আমাদের নীতিবাগীশ ভিরেকটার সাহেবদের জনৈক বিশ্বাদী এজেন্টের কাছ হতে গোপনে জেনেছি মশাই। আমরা যতদ্র শুনেছিলাম তাতে আমাদের এই স্থাল, স্থার, ওথানে জমে গিয়ে এথানকার পাট একেবারে উঠাবারই কথা। কিন্তু এথন তো আমাদের অবাক করে দিয়ে উনি আবার কলকাতায় ফিরে এই রায়বাঘিনীর—

প্র: — এইবার আপনাকে আমি একটা শেষ কথা জিজ্ঞানা করবো। আপনি এই শ্রীমতী অমৃকা ও তাঁর এই যুবক বন্ধুটী সম্বন্ধে তো অনেক কিছু বললেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু চাক্ষ্ম প্রমাণ আছে, না যা কিছু আপনি বললেন তা শুধু শোনা কথা ও অফুমানের উপর নির্ভর করে বললেন।

উঃ—এই তো মশাই আপনি আবার আমাকে মৃদ্ধিলে কেলে দিলেন। এই সব গোপন ব্যাপার অক্যমান ছাড়া কি করে জানা সম্ভব বলুন। এতো সাক্ষী সাবৃত্ত রেথে এতে কেউ পা বাড়ায় না'কি ? এই আভ-ভাব চোথের ভাষা বুবে বাকিটা অন্থমানই করে নিতে হয়। কিন্তু আফিস শুদ্ধ এতো গুলো লোক যা অন্থমান করে তা কথনও মিথো হতে পারে না। যাক্ মশাই। এথন এই অন্নদাতাদের নিন্দে করে পাপের ওপর পাপ বাড়াতে চাই না। তবে এ'কথাও ঠিক যে শুনাকথাগুলোকেও একেবারে মশাই আপনারা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কে আমাদের পিতা, মাতা, দাদা বা পিসিমা তা কি শুনা কথার ওপর নির্ভর করেই আমরা মেনে নিই নি। এই পৃথিবীর যা কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান ও ভালো ভালো কথা তা তো শুনা কথার ওপর নির্ভর করেই আমরা জেনেছি ও মেনেছি। তাই—

আমি আমাদের এই অতি-প্রয়োজনীয় দাক্ষীকে বাহিরে ভর্পনা করলেও মনে মনে অন্ততঃ তাঁর বৃদ্ধিমতী গৃহিণীর বৃদ্ধির তারিথ করেছিলাম। আমার একবার এরই মধ্যে একটা অত্যন্তুত চিন্তাও মনে উকি দিয়েছিল। নিজের বিগতপ্রায় যোবনটা তার যুবক প্রেমাম্পদের কাছে তুলে দেবার আগে কি শ্রীমতী অম্কা এই যুবকটীর অন্ধর্মই কামনা করেছিল । এই ভ্রানক চিন্তা আমার মনে আসামাত্র আমি বার তুই শিউরে উঠলাম। কিন্তু এই নীল

পদ্মের মত চক্ষ চটী প্রেমাম্পদের না থাকলে তার আর রইলই বাকি ? আমার এই অদুত ও অলীক চিস্তায় আমি নিজের মনেই হেদে উঠলাম। এটা এমন এক অবাস্তর চিন্তা যে এ' সম্বন্ধে আমি কাউর সঙ্গে আলোচনা পর্যান্ত করতে ইতস্ততঃ কর্ছিলাম। এরপর আমি নিজেকেই । নিজে ধিকার দিয়ে ভাবলাম যে, অধ্বা একটা দেবাপরায়ণা প্রেমিকার প্রেমের অমর্যাদা করা আমাদের পক্ষে উচিং হবে না। তারা আমাদের দেশাচার ও সমাজ এবং তাদের অভিভাবকদের প্রতি অন্যায় করলেও নিজে বা পরম্পর পরস্পারের বিক্লন্ধে অন্যায় করবে কেন ৪ এ নিশ্চয়ই তাদের এই দোভাগ্যে ঈর্যান্তিত কোনও শত্রু পক্ষেত্রই এটা একটা অতি গহীত কার্যা হবে। কিন্তু তার প্রক্ষণেই আমার মনে হলো পৃথিবীতে অসম্ভব নামে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। স্বতরাং এই সম্ভাবা পথেও একবার মতি সম্ভর্পণে আমাদের তদন্ত চালানো উচিং হবে। কিন্তু এইটাই যদি সতা হয় তা'হলে শ্রীমতী অনুকা নিশ্চয়ই এই কাষ নিজে সমাধা করেন নি। তা'হলে এই কাজটী তাঁর **হয়ে** সমাধা করে দিলই বা কে ? অথাং শ্রীমতী অমুকা যদি সহায়ক আদামী হন তাহলে এই অপরাধের প্রত্যক यामाभी श्राम तक १ এই यशताय मुल्लार्क यामारमृत প্রাথমিক সাংবাদদাতা—ই মহিলাটীর গ্রামসম্পর্কিত ভাইটা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নেই তো! কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তা'হলে এই সাংঘাতিক ভাবে আহত প্রেমিক যুবকটী কি এই ষড়বন্ধ বুঝতে পারতো না। আমরা নিজের কানে সেইদিনও তাকে যন্ত্রণাকাতর অবস্থাতেও আবেশের স্বরে শ্রীমতী অনুকাকে মিলি নামে সম্বোধন করে ভেকে উঠতে শুনেছি। তাহলে-

'আপনি কি এখন ভাবছিলেন জানি না, স্থার,' আমাকে গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন দেখে আমার সহকারী বললেন—'কিন্তু আমাদের প্রাথমিক সংবাদদা তাটী হঠাং নিঃখোঁ জ হয়ে গেলেন কেন ? এদের এই সব প্রেমের ব্যাপারটা ইতিমধ্যে প্রকট হয়ে উঠায় তা তিনি পছল করছিলেন না ? না, এই ভাবে তাঁর অন্তর্ধান হ'য়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর অন্ত এক , গৃঢ় কারণও আছে। ঐ ভদ্রলোকও এই যুবকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার প্রতিষদ্ধী হয়ে উঠেন নি তো! আমরা বিভিন্ন দেহের আত্মার মাস্ক্ষ হয়েও একই সঙ্গে একই মূল

ধারার আমরা উভরে চিন্তা করেছি নৃকে আমি অবাক
হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা সম্বেও আমাদের এই চিন্তা
ধারা কিছুটা দ্র একত্রে এদে হুইটা পৃথক ভাগে বিভক্ত হতে
চেয়েছে। এথানে এই তদন্তের সহিত সম্পর্কশৃত্য বাহিরের
এক ব্যক্তির সম্প্রে এই সব বিষয় আলোচনা করার স্থযোগ
ছিল না। তাই আমরা শুর্ পরম্পর পরম্পরের দিকে মৃয়
দৃষ্টিতে কয়েকবার চেয়ে দেখলাম মাত্র। এদিকে চা ও তার
সক্ষে টা ও এসে গিয়েছে। আমরা আমাদের এই সাক্ষা বন্ধর
অন্ধ্রোধে দে গুলি গলাধঃকরণ করতে করতে ভাবছিলাম
বৈ এই আফিদের এই তথাকথিত নীতিবাগাশ ভিরেক্টারদের সক্ষে একবার দেখা করে যাবো কি না ? কিন্তু পরে
আবার আমি ভাবলাম যে এতো শীঘ্র এখানে প্রকাশ্য তদন্ত
না করাই উচিং হবে।

্রতইবার আর একটা সত্যি কথা আপনাদের বলবো,দাদা।' আমাদের এই ভদুলোক আমাদের সঙ্গে গ্রম গ্রম সিঙ্গাড়া থাওয়া শেষ করে সন্দেশে হাত লাগিয়ে আমাদের এই অতিথি-বাংসল বন্ধু বললেন, আমাদের সাহেবানী শ্রীমতী অনুকা আফিদের ব্যাপারে কঠোর হলেও ওঁর मशा भाशा आभारमत छेलत छेनि यर्थष्टे रम्थिरत थारकन। পুজার সময় আমাদের তরফে মোটা বোনাদের জন্ম যা ্ফাইটুনাউনি দিলেন। আমাদের মূনে হচ্ছিল যে, এই ফার্মের উনি মালিকানি, না এক জন শ্রমিক-দর্দী নেতা। এইসব ব্যাপার নিয়েও ওঁর আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টার-দর সঙ্গে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। তবুও কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের বছ বর্ণচোরা শ্রমিক নেতাদের যা কিছু দহরম মহরম তা ঐ শ্রমিক-বিরোধী নীতিবাগীশ ডিরেক্টারন্বয়ের সঙ্গেই - দেখা যায়। ভদুমহিলার গুণ তো অনেক ছিল, মশাই। এতোদিন যে ওঁর এই শ্রমিক দরদী নীতির জন্ম আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টার্থয়ের। তাঁদের মাইনে-করা ওণ্ডাদের সাহায্যে তাঁদের বিরোধী অবাধ্য শ্রমিক নেতাদের ন্যায় `ওঁকেও পথে ঘাটে আবার জ্বম না করিয়ে দেন। সেদিন আমাদের এক সাচ্চা শ্রমিক নেতাকে ওঁদের লোক আচ্চা করে এমন রাম-ধোলাই দিয়ে দিলেন যে বেচারা এখনও পর্যান্ত হাঁদপাতালের ১৩ নং বেডটী ছেড়ে আদতে পারলে না। এইদিক হতে বিচার করে আমরা খ্রীমতী অমুকা ও শ্রীমান অমুকের প্রতি খুউবই সহামুভূতিশীল। এই জন্ম

ক্থন কি একটা হয়ে যায় তাই নিয়ে আমাদের ভয়েরও অন্ত নেই। কিন্ত যেমন সর্বাদোষং হরে গোরা, তেমন সর্বা গুণ হরে—এ যে, হে হে হে—

আমাদের এই ভদলোকের এই শেষের বক্তবাটী শুনেও
আমরা কম চিন্তিত হয়ে উঠলাম না। এই প্রতিষ্ঠানে
তাহলে শ্রমিক নেতৃত্ব নিয়ে যেমন ত্ইটী দল আছে। তেন্ত এই
গুহু তব্ব বাহিরে থেকে একটুও নুঝবার উপায় নেই। এরা
বাহিরের বন্ধুত্ব বজায় রেথেই তাঁদের যৌথ-কর্ত্বের দায়িত্ব
বহন করে চলেছেন। তাহলে এরাই গুণ্ডা লাগিয়ে এই
মহিলাটিকে সামেল করতে গিয়ে এই যুবকটিকে ঘায়েল করে
বসলো না ত ? তাহলে আমরা মিছামিছি এই ভদ্রমহিলাটিকে এই ব্যাপারে জঘন্ত ভাবেই সন্দেহ করেছি।

আমি আমাদের এই বন্ধুস্থানীয় সাক্ষীটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে এই ঘটনাটী মক্ষাক্ষলের এক আয়রণ ক্যাক্টরীর নিকট বাঙলা পুলিশের রিসড়া থানার এলাকার ঘটলেও এই আহত শ্রমিক নেতা কলকাতার এক হাঁসপাতালে এথনো ভর্তি হয়ে রয়েছেন, আমি এঁর কাছ হতে এই ঘটনার কাল পাত্র ও স্থান সহক্ষেধা জানবার তা জেনে সহকারীর দিকে একবার চেয়ে তাঁর মনের গতি বৃঝ্বার চেটা করলাম। কিন্তু তাঁর মনের ভাব দেখে মনে হলো যে তিনি এই ঘটনার উপর বিশেষ গুরুষই দিচ্ছেন না।

'তাহলে কাল তুমি ভাই একটা কাষ করো', আমি একটু ভেবে সহকারীকে বললাম, 'এই শ্রমিক নেতা সঙ্ঘটির মামলাটি নিশ্চয়ই স্থানীয় থানার অলিদাররা তদস্ত করেছেন। এই মামলাটীর স্ত্র ধরে আমাদের মামলাটির ধ্রাহা হওয়াও অসম্ভব নয়। তা ছাড়া একবার হাঁদপাতালে গিয়ে এই শ্রমিক নেতাটির সঙ্গে দেখা করে আসবে নাকি ?'

'আমার মতে কিন্তু স্থার, এটা আমাদের একটা বুথা পণ্ডশ্রমই হবে। যদিও এই সব মামলার তদন্তে প্রতিটী সূত্রই কাযে লাগানো আমাদের উচিত, তব্ও আমার মন বলছে যে ঐ ঘটনায় অপরাধীদের সঙ্গে এই ঘটনার অপরাধীদের সম্পর্ক নেই।' আমার সহকারী অফিসার বেশ একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই অভিমত প্রকাশ করে বললেন—'ঐ ভদ্লোককে আহত করবার জন্মে ব্যবহৃত, হয়েছে লাঠি- ভোজন করেন, তা হলে তিন শত গায়ত্রী জপ করলে, দে পাপ হতে মুক্ত হবেন। (সম্বর্ত )

অশান্তচিত্ত অথবা শান্তচিত্ত গায়ত্রী অন্ত্রোধনের দারা শুদ্ধ হন। (অত্রি)

"বিজ্ঞোত্তম কুকুর কর্তৃক দষ্ট হলে স্থান পূর্বক জপ করবেন। (কুর্ম পুরাণ)

কুর্যাদেশন বা কুর্যাদস্গানাদিকং তথা,
গায়ত্রী মাত্র নির্দ্ধস্ত কুতক্তা ভবেদ্দিজ: ॥ ৮ ॥
সদ্ধ্যাস্থ চার্যাদানক গায়ত্রী জপ মেব চ ।
সহস্র ত্রিত্রয়ঃ কুর্বন্ স্থবৈঃ পূজ্যোভবেম্ন্নে ॥ ৯ ॥
ন্থাদান্ করোতু বা মা বা গায়ত্রী মেব চাভ্যদেং ।
ধ্যাজানির্ব্যাজয়া বৃত্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ১০ ॥
যদক্ষরৈক সংসিদ্ধোংশদ্ধতে ব্রান্ধণোত্রমঃ ।
হরি-শক্ষর-কজ্যোথ-স্থ্য-চন্দ্র-হৃত্যাশনৈঃ ॥ ১১ ॥
শ্রীদেবীভাগবত ১২।১

গায়ত্রীমাত্রনিষ্ঠ বিজ অন্ত অনুষ্ঠান কক্ষন বা না কক্ষন তার ঘারাই কুতার্থ হন।

ত্রিসন্ধার অর্ঘা দান ও তিন সহস্র গায়ত্রী জপ করত সরগণ কর্ত্বক পূজিত হন। ন্যাস করুন বা না করুন অকপটভাবে সচিদানন্দরূপিণীকে ধ্যান করত কেবল মাত্র গায়ত্রী অভ্যাস করবেন। ত্রান্ধণোত্তম যদি গায়ত্রীর ক্টি অক্ষরও সংসিদ্ধ হন তাহ'লে হরি, শঙ্কর এবং ব্রহ্মা হতে উংপন্ন স্থ্য, চন্দ্র ও হতাশনের সহিত স্পর্ক্ষা করতে সমর্থ হন।

ন্তভকারং পিতৃরপেণ গায়ত্রীং মাতরং তথা। পিতরৌ যো ন জানাতি স বিপ্রস্থলুরেতজঃ॥

দেবী ভাগবত ওদার পিতা, গায়ত্রী মাতা, যে ব্রাহ্মণ এই পিতামাতাকে ভানেন না, তিনি অন্মবীর্যাক্ষাত অর্থাং বিজন্মা-জ্ঞারজ। নিদাম পুরুষোত্তম দশসহত্র গায়ত্রী যথাবিধি জপ করলে প্রমপদ প্রাপ্ত হন। হে রাজন্! যে কোন প্রকারে

পরমপাবনী দশিরস্বা গায়ত্রী জপ করলে সর্ব্ধকাম্য ফল লাভ হয়। বিধিপূর্ব্ধক জপের কথা আর কি বলবো।

গায়ত্রী জপের ফল এক মৃথে বলতে কেউ পারে না।

দ্বিজ্ঞপাণ এই গায়ত্রী মাত্র অবলগন করে বদি থাকেন তাহ'লে তাঁদের কিছু ভাবতে হবে না। গায়ত্রী শরণাপদ

দ্বিজ্ঞ উদর চিন্তায় প্রপীড়িত হন না। বিশ্বজননী অরপূর্ণ।

মা গায়ত্রী তার অরের সংস্থান করে দেন। তিনি ভূজ্মানি
তিত্তু কহিক ভোগস্থ ইচ্ছা না করলেও স্বতঃই এসে

তাঁর চরণে লুক্তিত হয়। অলোকিক শন্দ-ম্পর্শ-রসগন্ধাদি বিষয় পঞ্চক গায়ত্রী জাপক দ্বিজ্গণের সর্বাক্তন সেবা
করে—তাঁরাযা চান, তাপান। পরমপদ তার নিতা-নিকেতন
হয়।

এদো-এদ কলির বান্ধ্য ভূটে এদো, পায়ত্রী জ্বপ কর, তোমার হারানো শক্তি ফিরে পাবে। কলির বান্ধ্য হয়েও তুমি জগং-পূজা হবে। গায়ত্রী জপ কর।

অন্ত বর্ণ পুক্ষ ও মায়েয়। তোমাদের ই**ষ্ট গায়ত্রী জ্প** কর, অভয় পদে স্থান পাবে।

যদি গায়ত্রী জপ করতে না পার তা হলে কেবল— হরে ক্লফ্ড হরে ক্লফ্চ ক্লফ্ড হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ত্হ।ত তুলে নেচে নেচে গান কর-—কথন বা ছ হাত তুলে—শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম ব'লে নাচো। আবার কথনও তুবাহু উত্তোলন করে—

কৃষ্ণ পাহি মাম্।
আবার বগল বাজিয়ে নাচতে নাচতে বল—
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্।
ভূমি নিশ্চয়ই ভগবানের দেখা পাবে। তাঁর শাস্ত-অঙ্করঅমৃত-অভয় পরম পদে স্থান পাবেই পাবে। নাতো নাচো—
জয় জয় সীতারাম।

# Garb Chino Mina) रुड क्रिंम्थ्यमात ह्याकाल

#### ( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

এইদিন অতি প্রত্যুবে আফিসে নেমে সহকারী কনকবাবুকে ডেকে পাঠালাম। গত রাত্রে সারাক্ষণ ঘুমতে পারি নি। তদস্তের সাম্বর্য পথ ও পদ্বাপ্তলো একে একে আমার মনে এসেছে, কিন্তু প্রত্যেকটীই অমীমাংদিত থেকেই মনের নিম্নতলে নেমে তলিয়ে গিয়েছে। আজ নীচের আফিসে নেমেও চিন্তা হতে আমি রেহাই পাচ্ছিলাম না। আমি মনে মনে ভাবছিলাম—আজকে কোন পথে তাহলে এই মামলার তদন্ত চালাবো। হঠাং এই সময় সহকারী কনকবাবুও চোথ রগড়াতে রগড়াতে নীচে নেমে এলেন।

'আজকে, স্থার।' অবসাদক্লান্ত দেহে কনকবাবু সামনের চেয়ারটায় বদে পড়ে বললেন, 'ঐ ভদ্রমহিলার ক্লাইভ ষ্টাটের আফিসে গিয়ে তদন্ত করা যাক। ওথান থেকে অনেক নতুন খবর পাওয়া যেতে পারে। এখনো পর্যান্ত ঐ আহত যুবকের পিতা-মাতা বা আত্মীয়দের থোঁজ না করার জন্মে আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। আমি তো এই মামলাটাকে মার্ডার কেদের সামিল ব'লে মনে করি। চোথ যাওয়া আর মরে যাওয়া, ও একই কথা।

'হঁ হঁ! তাই ভালো হবে,' একটু চিন্তা করে আমি
প্রত্যন্তরে কনকবাবুকে বললাম, 'এতদিন এই ভদ্রমহিলা
আফিসে যাচ্ছেন না। এই স্থাোগে ওথানকার তদস্ভটা
সেরে ফেলাই ভালো। ওথান থেকে সোজা আমরা শান্তিভাঙ্গা বন্তীতে দেওয়ানজীর বিবৃতিতে উক্ত হারু গোঁদাইএর সন্ধানে বার হবো। এই হারু গোঁদাই ছাড়া আরও
এক জায়গায় আমাদের গোণনে তদস্ত করার প্রয়োজন
আছে। কান্ধুর-জমীদার পরিবারের ছোট তরফের যে

লৰপ্ৰতিষ্ঠ চক্ষ্-বিশারদের সম্বন্ধেও কয়েকটা দংবাদ শুনা গেল। এই লোকটার নাম ডাক এই শহরে যে খুব ভালো তা নয়। আমাদের এ রহস্তময়ী ভদ্রমহিলা একই সঙ্গে ছই পক্ষের মন গোপনে জ্গিয়ে চলছেন না তো ? এক দিকে এই ভয়ন্ধর লোকটা চোথের ডাক্তার। ওদিকে এই মামলার নায়কটীরও চোথটাই গেলো। উহঁ, বোঝা যাচ্ছে না ছাই কিছু। এই ডাক্তারটিও তাঁর দলবল হয় এই ভদ্রমহিলার পক্ষে, নয় বাক্তিগত কারণে তাঁর বিপক্ষে কায় করেন নি তো! যে সব ডাক্তাররা এই আহত যুবকটীর চিকিৎসা করেছেন তাদের এই চক্ষ্-বিশারদটীর সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করার দ্রকার মনে হয়।

সকালে আটটার সময় নীচে নেমে ভাবছিলাম যে এই দিন এই মামলার তদন্তের জন্ত কোনও দিকটায় গিয়ে কাকে কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। সহকারী কনকবাব ইতিমধ্যে আফিসে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ত্জনে মিলে এই দিনকার তদন্ত সম্পর্কীয় একটা ছক তৈরী করে নেবো ভাবছিলাম। এমন সময় হঠাং আমার মনে এই তদন্তের ব্যাপারে একটা বিরাট ফাঁকের কথা মনে পড়ে গেল। এই বিরাট গহরটী যেন সমস্ত পুলিশি তদন্তটিকেই গিলে থেতে চাইছে। এই অতি-প্রয়োজনীয় কাজ এখনও সেরে নিতে না পারার জন্ত আমি লজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম।

'ওহে! কনক! একটা মস্তবড়ো ভুল যে হয়ে গেলো'
— আমি একটু চিন্তিত হয়ে উঠে সহকারী কনকবাবৃকে
বললাম, 'এখন শ্রীমতীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটীতে তো গিয়ে
তদন্ত সারা হলো না। শ্রীমতীকে নিয়ে সেখানে তদ্তে
যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনি তো এখন তার ছোট
বন্ধুটীর সেবাতে দারুণ ভাবে নিমগ্ন। এখন তিনি ভার

গৃহরূপ বৃন্দাবন হতে পাদমেকম্ন গচ্ছামি' বলেই তো মনে হয়। তাহলে ওঁকে না বলেই ওঁর সেই আফিসে গিয়ে হানা দেওয়া যাক্।'

আমিও ঠিক স্থার এই কথাই ভাবছিলাম, তুই একবার বলি বলি করে বলেও ফেলছিলাম, আমার এই প্রস্তাবে দানন্দে দায় দিয়ে দহকারী কনকবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনি অহ্য আলোচনা করছিলেন বলে বলিনি। আজ এই তুর্ঘটনাটীর পর তিনটী দিন অতিবাহিত হলো। বড়ো দাহেব ভাইরী পড়ে এই তদস্তটা এখনও না সমাধা করার জন্মে একটা খোঁচা দেবেন মনে করেছিলাম। কিন্তু খে কারণেই হোক,ভাগাক্রমে ওঁর নজরটা অন্ততঃ এই ব্যাপারে এড়িয়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ ওঁর ধারণা যে ইতিমধ্যেই ওদের এই আফিসের তদস্তটা আমাদের দারা হয়ে গিয়েছে, আমার মনে হয় শীমতীকে না জানিয়েই তাঁর আফিস মহলে তদস্তটা সেরে ফেলা উচিং হবে। আজই চলুন স্থার—'

আমি দহকারীর দাহায়ে এই মামলার ডাইরীটী আর একবার পুঞ্চান্তপুঞ্চরপে পর্য্যালোচনা করে নিলাম। এই দব কাঙ্গের দঙ্গে আমরা অহ্য মামলার হুই একটা কাজও দেরে নিলাম। এরপর এই মামলার ডাইরীটী আর একবার দেথে নিতে গিয়ে আমাদের বিভাগীয় বড়ো দাহেবের একটা পুরা প্যারা-ব্যাপী মন্তব্য আমার চক্ষেপড়ে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় ডাইরীর পাতার মার্জ্জিনে লেখা এতবড়ো মন্তব্যটী আমাদের নজরেও পড়েনি, বড়ো দাহেবের এই বিশেষ মন্তব্যটী নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া ২লো।

"তোমাদের ডাইরীতে লেখা ঘটনাগুলি বেশ ইন্টারেষ্টিঙ হয়ে উঠছে হে। এটা সতাই একটা মামলার ডাইরী বা উপন্তাস তা বুঝা তৃষ্কর। এটা পৃথিবীর একটা উল্লেখযোগ্য রেকর্মেডভ্ মামলা হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমাদের এতদিনে ঐ আহত যুবকের পিতার কাশীস্থ ঠিকানায় তদন্ত করা উচিত ছিল। আমি হকুম দিচ্ছি যে কালই একজন অফিসার এই ব্যাপারে কাশীতে যেন রওনা হয়ে যায়।"

আমি এই মন্তবাটী পড়ে নিয়ে সহকারীর চোথের দিকে ওটা ঠেলে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আরও বেশী ভূল বড়ো শাহেব এই তদন্তের ব্যাপারে ধরতে পারেন নি। তবে এক সঙ্গে এতোগুলো তদন্ত দেরে নেওয়া এক কঠিন

ব্যাপার ছিল। এই কাশীর ঠিকানা জানতে গেলে শ্রীমতী অমকাদের ক্লাইভ খ্রীটের হেড আফিস থেকেই তা জানা যেতে পারে। তাই দশটা বাজার সঙ্গে আমরা তুজনে ক্লাইভ দ্বীটের আফিস-কোয়াটারের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। মহানগরীর শহরতলী হতে ক্লাইভ ষ্টাটের আমিল অঞ্জে যেতে আমাদের খুব বেশী দেরী হয়নি। প্রকৃতি একটা অট্টালিকার ত্রিতলের কয়টা কামরা **স্থাড়ে শ্রীমতীর** আফিদ। শ্রীমতীর নিজম্ব ঘর্টীর দরজার বাহিরে একটা টলের উপর জনৈক বেহারা যথারীতি ঝিমলেও এই প্রশস্ত আফিদ কক্ষটীর ত্য়ারে তালা বন্ধ দেখা গেল। অবশ্ এইটিই আমরা আশা করেছিলাম। শ্রীমতীর **ঘরের ভান** পাশের ঘর তুটীতে আরও তু'জন প্রোচ পুরুষ ডিরেক্টার বলে বসে কাজ করছেন। কিন্তু এঁদের পক্ষে শ্রীমতীর বা**ক্তিগত** জीवत्वत थ होनाहीत विषय ना जानातर मञ्जावना विभी हिन। শ্রীমতীর ঘরের বাম দিকেও একটিছোট ঘর আছে। সেইটীরও তুয়ারে তালা বন্ধ দেখা গেল। **অফুমানে** ব্যালাম যে এই ঘরটিতেই এই আফিসের 'কাশীবাসী পার্টনারের' একমাত্র পুত্র ঐ আহত যুবকটী বদে শিক্ষা-নবীশরূপে কাজ কর্ম্ম করতেন। প্রথমে আমরা মনে করে-ছিলাম যে এই আফিদের অপর তুই ডিরেক্টারদের জিজ্ঞাসা-বাদ করবো। কিন্তু তাঁদেরই এই ফার্ম্মের অন্যতম অংশী-দারের জবরদস্ত ক্যাকে তাঁরা যতই না অপছন্দ ক্রুন. তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কিছু বিশেষ বলতে সাহসী হবেন ব'লে তো মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে এই আফিসের কোনও কর্মচারীদের মধ্যে কোনও এক জানা-শুনা ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়লেই এঁর স্থরাহা হতে পারে। দীর্ঘদিন পুলিশে কাজ করে বিভিন্ন স্থানে ঘুরা-ফিরা করায় স্বভাবতই আমাদের দঙ্গে বহু ব্যক্তির আলাপ হয়ে পড়ে। আমাদের আলাপী লোকেদের একত্রিত করলে অন্ততঃ তারা দশ ডিভিসন দৈত্যের সংখা। হয়। নানান কার্যা বাপদেশে প্রতি মিনিটে গড়ে অস্ততঃ তিনজন লোকের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হয়েছে। আজ বিশ বংসর চাকুরীর পর এদের সংখ্যা অবর্ণনীয় হওয়ারই কথা। তাই দারা আফিসে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরা-ফিরা করতে করতে আমরা প্রতি মৃহুর্ত্তেই একজন আলাপি লোকের দর্শন করছিলাম। ডান পাশে রেলিঙএর ওপাশে কার্য্যরত

টাইপিষ্ট ও কেরাণীদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একটা কাঠের পদ্দা ঘেরা ঘর থেকে এই আফিসেরই এক হেড্ ক্লার্ক অবিনাশবাবু ফাইল হাতে বার হয়ে আসছিলেন, সোভাগ্যক্রমে এঁর সঙ্গে আমাদের প্রবি-পরিচয় ছিল। বছর কয়েক আগে তার পাড়ার এক উৎপাত থেকে তাঁকে রক্ষা করে আমরা তার যথেষ্ট উপকারও করেছিলাম।

'আরে! আপনি এখাঁনে কি মনে করে, স্থার। আম্বন আম্বন আমার ঘরে আম্বন।' ভদ্রলোক আমাদের দেখে উৎফুল হয়ে আমাদের আদর করে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'এখন আপনি কোন থানায় বহাল আছেন। ওঃঃ, কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো। তা এখানে আবার কার সর্বনাশ করতে এলেন। না না, এই ঠাটা করলাম আর কি! আপনার মত সজ্জন লোক আরও ক'জন বেণী যদি পুলিশে থাকতো। আমি এই চুদিন হলো পদুলোতি হওয়ায় হেছ-ক্লার্ক হয়ে পদ্দানশীন হয়ে পডেছি। আপনারা স্থার একটু এই পর্দাঘেরা ঘরে বস্থন। আমি এখুনি বেয়ারাকে চা খাবার আনতে বলে দিচ্ছি। এদিকে আমাদের মেম-সাহেব ডিরেকটার ক'দিন হলো একেবারে নিংথোজ। তাঁর সঙ্গে আমাদের ছোট তরফের একজন ছোকরা সাহেবও আছেন। এ'সব ব্যাপার জেনে নিষ্ঠাবান নীতিবাগীশ প্রোট ডিরেকটার্ছয় তো রেগে আগুন। এদিকে তাঁদের এই চাপা ক্রোধাগ্নির ঠেলায় নিরীহ আমরা ক'জন হয়ে পডেছি অস্থির। मार्ट्यम्त এই कार्रेन छत्ना वृत्थिय मिरत अथ्नि किरत আস্চি। বস্তুন আপনারা---

বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে যে মেঘের দিকে
না চাইতেই জল। এই আফিসের বড়োবানু অবিনাশবারু
আমাদের এখানে বসিয়ে চলে গেলে আমার সর্ব্ধপ্রথম
এই গ্রাম্য প্রবাদটীরই বিষয় মনে পড়ে গেল। এই সঙ্গে
আমার আর একটা বিষয় মনে হচ্ছিল। আমরা বহু
লোকের উপকার ও অপকার করি বটে! কিন্তু তা
জনতার অনস্ত মিছিলের মধ্যে পড়ে ভুলে যাই। কিন্তু
অপরপক্ষ সব সময় যে তা ভুলে যায় তা নয়। আমরা
যনে মনে ঠিক করে নিলাম যে এই স্থ্যোগ্রে তার কাছ

হতে একটু প্রত্যুপকার আদায় করে নিতে পারা থাবে।
আরও আমার কথা এই যে, এই মুখরোচক বিষয়টী
কাউকে না কাউকে বলবার জন্ম তিনি যেন উন্মুথ হয়েই
রয়েছেন। এর একটু পরেই ভদ্রলোক তাঁর আপন
আসনে ফিরে এসে গাঁটি হয়ে ব'সে আমাদের দিকে মিটিমিটি চাইতে ক্বফ করলেন—আমরা একথা ওকথার পরে
আসল তথা তাঁর কাছে প্রকাশ করলে তিনি প্রথমে
সাক্ষাং ভাবে কোনও বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন।
কিন্তু আমি তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর এই বিবৃতি গোপন
রাথবার প্রতিশ্রুতি দিলে অনিচ্ছাসত্তেও তিনি এই মামলা
সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছিলেন। তাঁর
এই দীর্ঘ বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটুকু আমি নিম্নে উদ্ধৃত
করে দিলাম।

"এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রায় পাচ ছয়টি চা বাগান ও ছুইটি লোহ ফ্যাক্টরী আছে। এই সব বাগান ও ফ্যাক্টরার জন্ম পৃথক ম্যানেজার নিযুক্ত থাকে। একণে প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে হলে এই ব্যবসার সরীকানা সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা দরকার। এই বিরাট ব্যবসার মালিক চারিজন। উহাদের নাম যথাক্রমে স্থধীর ঘোষ, হরেন মাইতি—এঁরা এখন ঐ ওধারের ঘর তুইটীতে বদে কাজ-কর্ম করছেন। এঁদের তৃতীয় মালিক ছিলেন স্বর্গত হরিসাধন ডট্-দত্ত নয়। এঁরই একমাত্র কলা শ্রীমতী অমৃকা বর্ত্তমানে তাঁর পিতার স্থান অধিকার করে রীতিমত এখানে যাতায়াত করে আমাদের জালিয়ে পুডিয়ে মারছেন। আমাদের এই ফার্মের চতুর্থ মালিক সাধুচরিত্র ও নির্ব্বিবাদী ভবতোষ রায় একণে কাশীবাদী। তাঁকে আমরা ঠাটা করে এই প্রতিষ্ঠানের শ্লিপিঙ [ঘুমস্ক ] পার্টনার বলে থাকি। অথচ শুনেছি তাঁরই যৌবনের অক্লান্ত চেষ্টায় এই ফার্মের যা কিছু উন্নতি। এই ভবতোষ রায় মহাশরের একমাত্র পুত্র স্থশীল রায় কলিকাতায় এক হোষ্টেলে থেকে পড়ান্তনা করতেন এবং পিতার থেকে তাঁর এথানকার পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে এই অফিসে কাষকর্ম বুঝবার চেষ্টা করতেন। ব্যবসাবাণিজ্য এবং পড়াগুনা--এই ছুইটা পরস্পর-বিরোধী কার্যা কি একদঙ্গে হয়। এর ফলে যা হবার তাই হয়ে গেলো আর কি ? এই স্থবাদে এই তরুণমতি যুবক

ঐ বয়স্কা রায়-বাঘিনীর খপ্লরে পড়ে গেলেন। এমন কি মধ্যে মধ্যে ডিরেকটারের মিটিঙ-এ এঁরা হুই স্বামী স্ত্রী-থুড়ী বন্ধবান্ধবী একদিকে যেতে লাগলেন। অপর নীতি-বাগীশ প্রোঢ় ভিরেকটার ত্ব'জন অপরদিকে যেতে লাগলেন। এক্ষণে এই তই দল ডিরেকটার ছই দল শেয়ার হোল্ডার নিয়ে বেশ ছুটো দল পাকিয়ে বসেছেন। ভাগ্যিস এঁদের বিভাগে বিভাগে সাহেব-ম্যানেজার আছে, তা না হলে এই ঘরোয়া বিবাদে এই ব্যবসা কবে লাটে উঠে যেতো। তবে আমাদের এই মহিলা ডিরেক-টারটীর শত্রুর মথে ছাই দিয়ে বয়স তো বেডে চলছে। এই সব ছেলে-ছোকরাদের এই রকম মহিলাদের আর करणिमिन जाला लागरव वलन। इमानीः अँरमत अह প্রেমবক্তায় একট যেন ভাটা পড়ে আদছিল। একদিন দেখলাম আমাদের এই ছোকরা ডিরেকটার তীর্থবাদী পিতাঠাকুরের পরম বাধ্য হয়ে উঠে কাশী রওনা হয়ে গেলেন। আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টার-দ্বয় তাঁর পিতাকে গোপনে পত্র লিখে বোধ হয় এই সব বিশ্রী ব্যাপার জানিয়ে থাকবেন। তাই এই যুবক ভিরেকটার [পিতার প্রতিড়] স্থশীল রায় গত মাদ ছয় আর কলিকাতা-মুখোই হতে পারেন নি। কিন্তু १र्हार भाज मिन मुग रहा। এই स्नीनवात स्नीन ছেলের মত কলকাতায় চলে এলেন। আমাদের এই মহিলা ডিরেকটার তাঁকে হাওড়া ষ্টেশনে স্বচালিত মোটর-যোগে রিসিভ করে কলিকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে থথারীতি পৌছিয়েও দিয়ে এলেন। এরপর আমাদের হুশীলবাবু আবার কয়দিন আমাদের--এই থুড়ী এই তেনাদের এই অফিসে এসে বসছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিধয় গত তিনদিন হলো তাঁরা ত্র'জনাই আর আমাদের এই আফিসে আসছেন না। তবে শ্রীমতী অমুক হজুরাণী লিথে পাঠিয়েছেন যে বাক্তিগত কারণে তিনি দিন পনেরো অন্ততঃ তাঁদের এই অফিসে আসতে পারবেন না। এই সঙ্গে তিনি এ'ও লিখেছেন যে স্থশীলবাৰ পুৱী রওনা গিয়েছেন। শুনেছি যে ইংরাজীতে একটা হনিমৃণ ব'লে শব্দ আছে। তবে এদেশে এটা অচল বলে একট্ট দৃষ্টি-কট্ ঠেকে। তা'ছাড়া বয়সেও একটা তার-ত্যা তো আছে। কনে তো এদেশে অনেকের হাটুর

বরেদীও হয়ে থাকে, কিন্তু বর এতো ছোট হলে চলবে কেন ? এ হাহলে তো একেবারে উন্টা পুরাণের কাল এদে গেল। এতদিন এদেশে বিলেতের লোকগুলোই অ্যানতো। এখন দেখছি বিলেত দেশটাই আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লো। এই ছমের বাচ্ছা ছেলেটাকে এই রক্ত-লোল্প বাঘিনীর খপ্পর থেকে কি কেউ রক্ষা করতে পারে না ? তা ওঁর আমরা যা কিছু নিলাই করি না কেন ? ভদুমহিলা যে একজন জবরদন্ত গ্রাডমিনিক্টোর: তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।"

ভদুলোকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটী অন্থাবন করে আমরা অপর এক বিরাট সমস্থার মধ্যে পড়ে গেলুম। এতো বড়ো সম্পদশালী বাবসায় প্রতিষ্ঠানের এই দলাদিলি আরও একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে তুলে দিলে। এক-, দল প্রভাবশালী ধনী লোকের অন্তর্মপ অপর একদলের লোকের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণতা এই মামলা সম্পর্কিত্ত অঘটনের জন্মে দায়ী নয় তো! কিন্তু তা'হলে তো তাদের এই যুবকটাকে আক্রমণ না করে তার এই সর্কনাশের, জন্ম দায়ী এ মহিলাটীকেই আক্রমণ করা উচিত্তি

এমনি আরও কেছুক্ষণ চিন্তা করে আমি ভাবলাম ধে,
আরও কয়েকটা তথা সংগ্রহ না করে এই সম্বন্ধে কোনও
এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা অন্তচিত হবে। এই জন্ম আমি
আমাদের এই বন্ধুস্থানীয় সাক্ষীকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন
করতে বাধা হলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোতরগুলির
সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আপনাকে দাদা আরও একটা প্রশ্ন করবো। এখানে আপনাকে আপনার ধানধারণা মত একটা বাক্তিগত মতামতও জানাতে হবে। আপনি বলনেন যে শ্রীমতীঅমৃক থাকেন এই শহরের শহরতলীর একটা সাধারণ ফ্লাটে। কিন্তু ওঁর ঐ যুকক প্রেমাম্পদকে তুলে দিলেন শহরের এক হোটেলে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, মহিলাটী এতো বিক্তশালিনী হয়েও শহরতলীর ফ্লাটেই বা থাকেন কেন? যদি তাই তিনি রইলেন, তাহলে এই যুবকটাকেই বা সেথানেই তিনি রাখলেন নাকেন? এই আপনি কি জোর করে বলতে পারেন যে ঐ যুবকটী সতাই তিন দিন আগে পুরী শহরে গিয়েছে। কিন্তু

আপনি আমার কাছে জেনে রাখুন যে সে পুরী শহরে আদপেই যায় নি।

উ:--আরে মশাই! এই সম্বন্ধে আগে আমার সহ-কারীদের দঙ্গে বহুবার আলোচনা করেছি। এথোন এই হেড ক্লার্কের পদে উন্নীত হওয়ার পর ওদের সঙ্গে মেলা-মেশার স্থবিধে কম। তাই এই সব ব্যাপার নিয়ে রাজে গিন্ধীর দক্ষেই আলাপ করে থাকি। ওঁরা মেয়ে হওয়ায় **भारत्रात्**त्र भरनत कथा छत्नहें वर्तन मिर्ट भारतन। आमात স্ত্রীর মতে শ্রীমতী অমুকা বিয়ের আগে যুবকটীকে নিজের কাছে রাথতে চান না; এর কারণ ওঁর যে বয়স বাড়ছে তা আর কেউ না হোক উনি নিজে তো বুঝছেন। এখন 'মেক-আপের' যুগে দূরে থেকে থুকীর মহড়া দেওয়া খুউব সহজ। কিন্তু স্নানের পর ওঁর এই বয়স দেখে ধদি ঐ যুবক হবু-বরটীর মোহ কেটে যায় ? এই জন্মই ভদুমহিলা বোধহয় ওঁকে দিনের আলোয় নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন না। আমার গিন্নীর মতে এই একই কারণে শ্রীমতী অমুকা বহু দূরে শহরতলীতে বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। এঁর আফিসের অন্য ডিরেক্টারদের নজর এডিয়ে ক্ষণিকের স্থুখ ভোগের জন্মই বোধ হয় তিনি অতদূরে বাসস্থান বেছে নিয়েছেন। শহরতলীতে বডবাডী না পেয়ে বাধ্য হয়ে তিনি তাডাতাডি এই একতলার ফ্রাটটীই ভাডা নিয়ে থাকবেন। তবে এই ব্যাপারে অন্য কোনও কারণ সাছে কিনা তা ওয়াকীবহাল লোকেরাই বলতে পারবে।

প্রঃ—হঁ তাহলে বৃঝলাম সব! আপনি তাহলে এদের সম্বন্ধে একটু আধটু গ্রেষণা করে রেখেছেন। কিন্তু আমাকে কি আপনি বলতে পারেন যে, আপনাদের এই যুবক মনিবটীর ইতিমধ্যে অন্ত কোনও অল্পবয়ন্ধা মেয়ের দিকে নজর পড়েছিল কি'না। তা' ছাড়া বেনারসে নিয়ে গিয়ে ওর বাবা ওকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কি প

উ:—এই তো মশাই আপনি আমাকে মৃদ্ধিলে ফেললেন। এই জন্মেই লোকে বলে যে পুলিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে একটুও লাভ নেই। এখন দেখবেন মশাই এ সব বিষয় যেন কাক পক্ষীতেও জানতে পারে না। তা'হলে সব কথা আপনাকে খুলেই বল হেলো। এই ছেলেটীর স্ক্র্রীব চরিত্র খুব ভালো, অহা কোনও কচিকাচি মেয়েকে ওনি জানেন না চেনেন্নাব'লেই উনি এখনও

আমাদের এই শ্রীমতীর প্রতি অন্তরক্ত আছেন। আজকালকার এক বথাটে ছেলে হলে তুলনা করে যাচাই করে সহধর্মিণী নিতে পারতেন। কিন্তু ওঁর এই সব সাংসারিক অভিজ্ঞতা যে একেবারেই নেই মশাই, এই জন্মেই তো এই স্থন্দর ভালো মামুষ্টীর এমন সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। কিন্তু ছেলেটীর অন্ত কোনও দিকে নজর ना थाकत्न ७ जामात्मत श्रीमजीत मर्सनार जन्न १४, এই বুঝি তাঁকে হারিয়ে ফেললেন। ওঁর জেদের কারণে এই আফিসে কোনও মেয়ে টাইপিষ্টের পর্যান্ত ঢুকবার কোনও উপায় নেই, প্রথমে আমরা মনে করতাম উনি মেয়ে ব'লেই মেয়ে দেখতে পারেন না। কিন্তু পরে আমার গিন্নীর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম যে আদলে ওদের ব্যাপারটাই হচ্ছে অন্ত। তবে হাঁ; এ ঠিক। ওঁর পিতা এই কল-কাতাতেই তার এই পুত্রকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন এইরূপ এক প্রস্তাব নিয়ে এই শহরেরই জনৈক মহাধনী আমাদের এই নীতিবাগীশ ভিরেক্টারদের সঙ্গে একদিন আলাপও করে গিয়েছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে এই আলোচনা কতদূর এগিয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। আমাদের শ্রীমতী অমুকার এতো বড় সর্বনাশ করে দেবার স্থযোগ তাঁরা যে সহজে হারাবেন তা তো মনে হয় না। এই বিষয় নিশ্চয়ই তারা একট্মাধ্ট চেষ্টা চরিত্র করেছিলেন বৈ'কি। তবে হা এই তুইজন ধন্তর্ধরও খুউব দোজা মাল্প নয়। এঁরা একই দঙ্গে ব্যবসায়ী ও कभीमात्र छ वर्षे ।

এঁরা এঁদের মিল-ফ্যাকটারীর শ্রমিকদের শায়েস্তা করবার জন্যে ভেদনীতিটা ভালো করেই র্ঝতে শিথেছেন। এই ছেলেটা বেনারদে যাবার পর দেখানে নিজেদের লোক পাঠিয়ে বিবাহের আছিলায় ওর সঙ্গে শিক্ষিতা যুবতী মেয়েদের সঙ্গে কয়েকবার আলাপ করাবারও চেষ্টা করেছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে সাধু হলেও নিজেদের স্বার্থেই তা তাঁরা করছিলেন। অর্থাই যেন তেন প্রকারেণ তাঁদের এই বিরোধী মহিলা ডাইবর্কীরের সঙ্গে তার একটা চিরবিচ্ছেদ এনে দেওয়া আর কি। তবে শুনেছি যে এঁদের এজেন্ট্রা ওর পিতার মত নিয়ে একবার জনৈক ভদ্রলোকের রূপদী মেয়েকে দেখানোর জন্য তাঁদের বাড়ীতে ঐ স্থালীল ছেলেটীকে

নিয়েও গিয়েছিলেন। এসব আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেকটার সাহেবদের জনৈক বিশ্বাসী এজেন্টের কাছ হতে গোপনে জেনেছি মশাই। আমরা যতদূর শুনেছিলাম তাতে আমাদের এই স্থশীল, স্থার, ওথানে জমে গিয়ে এথানকার পাট একেবারে উঠাবারই কথা। কিন্তু এথন তো আমাদের অবাক করে দিয়ে উনি আবার কলকাতায় দিরে এই রায়বাঘিনীর—

প্রঃ—এইবার আপনাকে আমি একটা শেষ কথা জিজ্ঞাসা করবো। আপনি এই শ্রীমতী অমুকা ও তাঁর এই যুবক বন্ধুটী সম্বন্ধে তো অনেক কিছু বললেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু চাক্ষ্য প্রমাণ আছে, না যা কিছু আপনি বললেন তা শুধু শোনা কথা ও অন্তমানের উপর নির্ভর করে বললেন।

উ:—এই তো মশাই আপনি আবার আমাকে মৃদ্ধিলে ফেলে দিলেন। এই সব গোপন ব্যাপার অন্থমান ছাড়া কি করে জানা সম্ভব বলুন। এতো সাক্ষী সাবৃত রেথে এতে কেউ পা বাড়ায় না'কি ? এই আভ-ভাব চোথের ভাষা বুকে বাকিটা অন্থমানই করে নিতে হয়। কিন্তু আফিস শুদ্ধ এতো গুলো লোক যা অন্থমান করে তা কথনও মিথো হতে পারে না। যাক্ মশাই। এথন এই অন্ধদাতাদের নিন্দে করে পাপের ওপর পাপ বাড়াতে চাই না। তবে এ'কথাও ঠিক যে শুনাকথা গুলোকেও একেবারে মশাই আপনারা অগ্রাহ্ম করতে পারেন না। কে আমাদের পিতা, মাতা, দাদা বা পিদিমা তা কি শুনা কথার ওপর নির্ভর করেই আমরা মেনে নিই নি। এই পৃথিবীর যা কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান ও ভালো ভালো কথা তা তো শুনা কথার ওপর নির্ভর করেই আমরা সেনেছি ও মেনেছি। তাই—

আমি আমাদের এই অতি-প্রয়েজনীয় দাক্ষীকে বাহিরে ভং দনা করলেও মনে মনে অন্ততঃ তাঁর বৃদ্ধিমতী গৃহিণীর বৃদ্ধির তারিথ করেছিলাম। আমার একবার এরই মধ্যে একটী অত্যন্ত চিন্তাও মনে উকি দিয়েছিল। নিজের বিগতপ্রায় যৌবনটী তার যুবক প্রেমাম্পদের কাছে তুলে দেবার আগে কি শ্রীমতী অমুকা এই যুবকটীর অন্ধত্মই কামনা করেছিল? এই ভয়ানক চিন্তা আমার মনে আদা মাত্র আমি বার তুই শিউরে উঠলাম। কিন্তু এই নীল

পদাের মত চক্ষু তুটী প্রেমাম্পদের না থাকলে তার আর রইনই বা কি ? আমার এই অদুত ও অলীক চিস্তায় আমি নিজের মনেই হেদে উঠলাম। এটা এমন এক অবাস্তর চিন্তা যে এ' সম্বন্ধে আমি কাউর সঙ্গে আলোচনা পর্যান্ত করতে ইতন্ততঃ করছিলাম। এরপুর আমি নিঙ্গেকেই নিজে ধিকার দিয়ে ভাবলাম যে, অ্থা একটা দেবাপরায়ণা প্রেমিকার প্রেমের অমর্যাদা করা আমাদের পক্ষে উচিৎ হবে না। তারা আমাদের দেশাচার ও সমাজ এবং তাদের অভিভাবকদের প্রতি অ্যায় করলেও নিজে বা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অন্তায় করবে কেন ১ এ নিশ্চয়ই তাদের এই সোভাগ্যে ইশারিত কোনও শত্রু পক্ষেরই এটা একটী অতি গহীত কার্যা হবে। কিন্তু তার প্রক্ষণেই আমার মনে হলো পৃথিবীতে অসম্ভব নামে কোন ও কিছুর্ই অস্তিম নেই। স্বতরাং এই সম্ভাব্য পথেও একবার মতি সম্বর্পণে याभारमत जम् छ ठालारना छे हि॰ इरत । किन्द এই हो इस সতা হয় তা'হলে <u>শ্রীমতী অনুকা</u> নিশ্চয়ই এই কাষ নিজে সমাধা করেন নি। তা'হলে এই কাজটী তাঁর হয়ে সমাধা করে দিলই বা কে ? অর্থাং শ্রীমতী অমুকা যদি সহায়ক আদামী হন তাহলে এই অপ্রাধের প্রত্যক আদামী হলেন কে ? এই অপরাধ সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক সাংবাদ্দাতা—এ মহিলাটীর গ্রামসম্পর্কিত ভাইট এই ব্যাপারে সংশ্লিপ্ত নেই তো! কিন্তু তাই যদি সতা হয় তা'হলে এই সাংঘাতিক ভাবে আহত প্রেমিক যুবকট কি এই ষড়যন্ত্র ব্যুতে পারতো না। আমরা নিজের কানে দেইদিনও তাকে যন্ত্রণাকাতর অবস্থাতেও আবেশের স্বরে শ্রীমতী অমুকাকে মিলি নামে সপোধন করে ডেকে উঠতে ভনেছি। তাহলে-

'আপনি কি এখন ভাবছিলেন জানি না, স্থার,' আমাকে গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন দেখে আমার সহকারী বললেন—'কিছু আমাদের প্রাথমিক সংবাদদা তাটা হঠাং নিঃখোঁ জ হয়ে গেলেন কেন ? এদের এই সব প্রেমের ব্যাপারটা ইতিমধ্যে প্রকট হয়ে উঠায় তা তিনি পছন্দ করছিলেন না ? না, এই ভাবে তাঁর অন্তর্ধান হ'য়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর অন্ত এই গৃত্ কারণও আছে। ঐ ভদ্লোকও এই যুবকের স্ব্রে পালা দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠেন নি তো! আমর বিভিন্ন দেহের আত্মার মাহুষ হয়েও একই সঙ্গে একই মুহ

ধারার আমরা উভয়ে চিন্তা করেছি নুঝে আমি অবাক
হয়ে গিয়েছিলাম । কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এই চিন্তা
ধারা কিছুটা দ্র একত্রে এদে তৃইটা পৃথক ভাগে বিভক্ত হতে

চেয়েছে। এথানে এই তদন্তের সহিত সম্পর্কশৃত্ত বাহিরের
এক বাক্তির সন্মুথে এই সব বিষয় আলোচনা করার স্থযোগ
ছিল না। তাই আমরা শুরু পরম্পর পরস্পরের দিকে মৃয়
দৃষ্টিতে কয়েকবার চেয়ে দেখলাম মাত্র। এদিকে চা ও তার
য়ক্ষে টা ও এদে গিয়েছে। আমরা আমাদের এই দাক্ষী বন্ধুর
অন্থরোধে দে গুলি গলাধঃকরণ করতে করতে ভাবছিলাম

বৈ এই আফিদের এই তথাক্থিত নীতিবাগাশ ভিরেক্টারদের দঙ্গে একবার দেখা করে যাবো কি না ? কিন্তু পরে

আবার আমি ভাবলাম যে এতো শীঘ্র এখানে প্রকাশ্য তদন্ত
না করাই উচিং হবে।

'এইবার আর একটা সত্যি কথা আপনাদের বলবো,দাদা!' ্রিমাদের এই ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে গ্রম গ্রম সিঙ্গাড়। খাওয়া শেষ করে দন্দেশে হাত লাগিয়ে আমাদের এই অতিথি-বাংসল বন্ধ বললেন, আমাদের সাহেবানী শ্রীমতী অমুকা আফিদের ব্যাপারে কঠোর হলেও ওঁর मशा भाषा आभारतत छेलत छेनि यर्थछे एतथिए। शास्त्र । পূজার সময় আমাদের তরকে মোটা বোনাসের জন্ম যা षारेहे ना छेनि नित्नन। आभारतत भरन रुष्टिन ८४, এই ফার্মের উনি মালিকানি, না একজন শ্রমিক-দর্দী নেতা। এইসব ব্যাপার নিয়েও ওঁর আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টার-দর দক্ষে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। তবুও কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের বছ বর্ণচোরা শ্রমিক নেতাদের যা কিছু দহরম মহরম তা 🔄 শ্রমিক-বিরোধী নীতিবাগীশ ডিরেক্টারন্বয়ের সঙ্গেই দেখা যায়। ভদুমহিলার গুণ তো অনেক ছিল, মশাই। এতোদিন যে ওঁর এই শ্রমিক দরদী নীতির জন্ম আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদ্বয়েরা তাঁদের মাইনে-করা গুণাদের সাহায্যে তাঁদের বিরোধী অবাধ্য শ্রমিক নেতাদের তায় ওঁকেও পথে ঘাটে আবার জথম না করিয়ে দেন। সেদিন আমাদের এক সাচ্চা শ্রমিক নেতাকে ওঁদের লোক আচ্চা করে এমন রাম-ধোলাই দিয়ে দিলেন যে বেচারা এখনও প্রাস্ত হাঁদপাতালের ১০ নং বেডটী ছেড়ে আদতে পারলে না। এইদিক হতে বিচার করে আমরা প্রীমৃতী অমৃকা ও শ্রীমান অমৃকের প্রতি খুউবই সহাছত্তিনীল। এই জন্ত

কথন কি একটা হয়ে যায় তাই নিমে আমাদের ভয়েরও অন্ত নেই। কিন্ত যেমন সর্বদোধং হরে গোরা, তেমন সর্ব গুণ হরে—এ যে, হে হে হে—

আমাদের এই ভদলোকের এই শেষের বক্তবাটী শুনেও
আমরা কম চিস্তিত হয়ে উঠলাম না। এই প্রতিষ্ঠানে
তাহলে শ্রমিক নেতৃর নিয়ে যেমন ত্ইটী দল আছে, তেমনি
আফিস কর্ত্ত্র নিয়েও এখানে ছটো দল আছে। তব্ও এই
গুছ তব্ব বাহিরে থেকে একটুও বুঝবার উপায় নেই। এরা
বাৃহিরের বন্ধর বজায় রেথেই তাঁদের যৌথ-কর্ত্রের দায়ির
বহন করে চলেছেন। তাহলে এরাই গুণ্ডা লাগিয়ে এই
মহিলাটিকে ঘায়েল করতে গিয়ে এই যুবকটিকে ঘায়েল করে
বসলো না ত ? তাহলে আমরা মিছামিছি এই ভদ্রমহিলাটিকে এই ব্যাপারে জঘন্ত ভাবেই সদেহ করেছি।

আমি আমাদের এই বন্ধুস্থানীয় সাক্ষীটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে এই ঘটনাটী মফঃস্বলের এক আয়রণ
ফ্যাক্টরীর নিকট বাঙলা পুলিশের রিসড়া পানার এলাকায়
ঘটলেও এই আহত শ্রমিক নেতা কলকাতার এক হাঁদপাতালে এখনো ভর্তি হয়ে রয়েছেন, আমি এঁর কাছ হতে
এই ঘটনার কাল পাত্র স্থান সম্বন্ধে যা জানবার তা জেনে
সহকারীর দিকে একবার চেয়ে তাঁর মনের গতি বৃঝ্বার
চেষ্টা করলাম। কিন্ধু তাঁর মনের ভাব দেখে মনে হলো
যে তিনি এই ঘটনার উপর বিশেষ গুরুষ্ট দিচ্ছেন না।

'তাহলে কাল তুমি ভাই একটা কাষ করো', আমি একটু ভেবে দহকারীকে বললাম, 'এই শ্রমিক নেতা দক্ষটির মামলাটি নিশ্চয়ই স্থানীয় থানার অফিদাররা তদস্ত করেছেন। এই মামলাটীর স্ত্রধরে আমাদের মামলাটির স্থাহা হওয়াও অসম্ভব নয়। তা ছাড়া একবার হাঁদণাতালে গিয়ে এই শ্রমিক নেতাটির দক্ষে দেখা করে আদবে নাকি?'

'মামার মতে কিন্তু স্থার, এটা আমাদের একটা বুথা পগুশ্রমই হবে। যদিও এই দব মামলার তদন্তে প্রতিটী স্থাই কাষে লাগানো আমাদের উচিত, তবুও আমার মন বলছে যে এ ঘটনায় অপরাধীদের সঙ্গে এই ঘটনার অপরাধীদের সম্পর্ক নেই।' আমার সহকারী অফিসার বেশ একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই অভিমত প্রকাশ করে বললেন—'ঐ ভন্নোককে আহত করবার জন্তে ব্যবহৃত হয়েছে লাঠি- দোঁটা বোমা ও সোডার বোতল এবং এই হতভাগ্য যুবকটিকে আহত করার জন্ম বাবস্তত হয়েছে ডিজেল জাতীয় পদার্থ। এই বিষয়টুকু তদন্তের সময় আমাদের স্ববিগ্রেমনে রাথা উচিত হবে।

আমার এই সহকারী আমারই মনের কথা আমাকে শুনালেও অংমি নিজে বিপরীত মতবাদ প্রকাশ করার জন্য একট লজ্জিত হয়ে উঠলাম। এদিকে আমাদের এই সব কথাবার্তা শুনে আমাদের এই বন্ধবরও উংক্ষিত হয়ে বলে উঠলো—'এা ৃ ঐ যুবকটি আমাদের ঐ অমুক সাহেব নুয় ७ ?' आমি তথুনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম--'আজে। না না। আমরা আমাদের অন্ত মামলার কথা বলছি। কিন্তু আপনাদের ঐ ছোট সাহেবের পিতার কাশার ঠিকানা আপনি জানেন থামার এই প্রশ্নের প্রত্যন্তরে আমাদের এই বন্ধ ভদলোক জানালেন যে তিনি ভর বর্ত্তমান পুরীর ঠিকানা বা ভ্র পিতার কাশী শহরের ঠিকানা—ওর কোনটীই অবগত নন। এই ব্যাপারে এই অফিসের একমাত্র ঐ নীতিবাগীশ ডিরেক্টারম্বয়—শ্রী···· এবং শ্রী .... আমাদের এই সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল করে দিতে পারতেন। এদিকে এই ফার্ম্মের এই যুবক পার্টনারের পিতার কাশী শহরের ঠিকানা আমাদের এই দিনই জানা দরকার। এর কারণ পরের দিন আমরা একজন অফিসারকে ঐ শহরে তদস্তের জন্ম রওনা করে দেবো ঠিক করেছিলাম। আমাদের ইচ্ছে ছিলু না যে, এথুনিই এথানে প্রকাশ্য তদন্ত করি। কিন্তু অনল্যোপায় হয়ে আমরা এই একটা ঠিকানার জন্মে এথানকার এই নীতিবাগীশ ডিরেক্টার-ছয়ের স্বারস্থ হওয়াই সমূচিত মনে করলাম। কিন্তু এই শময় আচমকা প্রায় ধুমকেতুর মত আমার মনে একট্ আগে তুনা অথচ ভূলে যাওয়া একটা প্রশ্ন উদয় হলো। এা! তাহলে শ্রীমতী অমুকা সাহেবানী তার ঐ যুবক বন্ধুটীর পুরী রওনা হওয়ার কথা তাঁদের এই আফিসে মিথ্যে করে জানিয়েছিলেন কেন 

তবে তিনি কি আশকা করেছিলেন যে কলকাতায় সে আছে জানলে এরা তার কোনও ক্ষতি করে বসবে। তবে এই সংবাদটুকু এই অফিসে পাঠানোর দিন ও সময় প্রথমে না জেনে এই ব্যাপারে কোনও স্থির সিদ্ধাস্তে আসা উচিত হবে না। এই শাংঘাতিক আহত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল ৫ই সেপ্টেম্বর.

অমুকা সাহেবানী তাঁর ঐ ছোটু বন্ধুর পুরী বাওয়ার সংবাদটী এই ৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্বেনা পরে এই আফিসে পাঠিয়ে-ছেন তা' জানা দরকার। যদি তিনি তাঁর এই বিশেষ সমাচারপূর্ণ পত্রটি ৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্পেন পাঠিয়ে থাকেন তা'হলে তো এই পত্রটী এখনিই এই মামলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রবারূপে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এই বন্ধু সাক্ষীর বিবৃতি অন্থযায়ী এই পত্রটী এখানকার নীতিবাগাঁশ ডিরেক্টারম্বয়ের একজনের ব্যক্তিগত ফাইলে রক্ষিত হয়েছে। যাক দেখা তো যাক কি হয়—

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার্ব্বয়ের কক্ষের নিকট এসে বেয়ারার কাছ হতে জানতে পারলাম যে তাঁরা উভয়েই একটা ঘরে বদে পরামর্শে ব্যস্ত আছেন। **এই** সময় এই ঘরে বাহিরের কাউকে চুকতে না দেওয়ার জত্যে এই বেয়ারার উপর নির্দেশ ছিল। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে আমাদের পূর্ব্ব-দুর্ [পরিচিত] মোচওয়ালা ভদ্রোক হ'হুঙ্কন চোয়াড়ে গোছের লোককে দঙ্গে করে এঁদের ঘর হতে বাহির হনে আমি এজন্য একেবারে প্রস্তুত না থাকলেও ক্ষণিকের মধ্যেই আপন কর্ত্তবা ঠিক করে নিতে পেরে ছিলাম। আমি তংক্ষণাং আমার স্থযোগ্য সহকারীবে এই লোকগুলিকে সাবধানে ফলো | অনুসরণ ] করে ওর কোথায় যায় তা গোপনে দেখে আসবার জন্ম নির্দ্ধে দিলাম। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এ দের কেউই আমাদে উপস্থিতি অনুমান পর্যান্ত করতে পারেন নি। এঁরা সক। চলে গেলে আমি এদের পিছন পিছন অনুসর্গরত আমা সহকারী কনকবাবুর দিকে খুশী মনে একবার চেয়ে দেখ লাম-তারপর বেয়ারার নিকট হতে একখানি ছাপা হল রঙের 'ভিজিটার'দ স্লিপ' চেয়ে নিয়ে দেটার উপর আমা নাম ও পরিচয় লিথে সেটা ভিতরে পাঠিয়ে দিলাম।

আমার লেখা পত্রটা পাওয়া মাত্র ভদ্রলোকর। আমাে বেয়ারা মারফং তলব করে পাঠালেন। এ শীঘ্র ভিতর থেকে বেলের আওয়াজ পেয়ে আমার বৃঝা বাকী থাকে নি যে আমাকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্ম তিনি বেয়ারাকে ভিতরে ডাকছেন। আমাকে এই তৃইও ভদ্রলোক খুব থাতির করে আদন গ্রহণ করতে অমুরে করলেন। তারপর তাঁরা পরস্পর পরস্পরের মৃথের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তাঁদের হাবভাব দেখে মনে হলো এঁদের মধ্যে কে আগে কি বলবেন তা তাঁরা ঠিক করে উঠতে পাচ্ছেন না।

আস্থন আস্থন, স্থার। একোদিন তো মফঃস্থল পুলিশের লোক এদেছেন। এবার থেকে এই রিষড়ার মামলার তদন্তে নগর পুলিশ থেকে আপনারাও যোগ দিলেন নাকি, এঁদের মধ্যে একজন গোরাস্থ মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, আজে আমার নাম শ্রী……, আর ওঁর নাম শ্রী……। আমরা ত্রজনাই এই কোম্পানীর ডিরেক্টার। এ ছাড়া আমাদের এথানে আরও তু'জন ডিরেক্টার আছেন। তবে তাঁরা আজ এথানে উপস্থিত নেই। এথন বলুন, আমরা আপনাদের কি ভাবে সাহায্য করতে পারি। আমাদের রিষড়ার ইউনিয়নের সম্পাদকের উপর হামলার কিছু স্থরাহা করতে পারলেন? আমার মনে হয় ভুল আসামীদের আপনারা পাকড়াও করে রেথেছেন। ওথানে তিনটা ইউনিয়নের মধ্যে তো আথচাত আথচির অন্ত নেই।

'আজ্ঞে এই মামলা দম্বন্ধে আমি আপনাদের এথানে এদেছি তা পূর্ব্ধ হতেই অন্থান করে নিচ্ছেন কেন ?' আমি ভদ্রলোক ত্'জনকে একটু অবাক করে দিয়েই জিজ্ঞাসা করনাম, 'আমি আপনাদের কাছ হতে আপনাদের অপর তুইজন ভিরেক্টারদের সম্বন্ধে যংসামাল থোঁজ-থবর করতে এদেছি। কিন্তু কেন আমি তাদের সম্বন্ধে জানতে চাই তা আমি আপনাদের বলবো না। তবে আমি আপনাদের এ'ও আধাস দিচ্ছি যে আপনারা যা বলবেন তা অল্ল ভিরেক্টারদ্বের নিক্ট গোপনই থাকবে।'

এই প্রতিষ্ঠানে এই ডিরেক্টার ভদ্রলোকদর প্রথমে নিজেদের আভ্যন্তরিক বিরোধ সদ্বন্ধে কোনও কিছু প্রকাশ করতে রাজী হননি। প্রথম প্রথম এই উভয় ভদ্রলোকই আমার প্রতিটি প্রশ্ন কৌশলে নেতিবাচক উত্তর দারা এড়িয়ে চলছিলেন। এই ভদ্রলোকদের একজন ছিলেন গৌরাঙ্গ ও ওঁদের অপরজন ছিলেন শ্যামাঙ্গ। কিন্তু উভয়েরই চক্ষর মধ্য দিয়ে তুইটী একই ধরণের ও ধাঁচের বৃদ্ধিদীপ্ত মন বেরিয়ে আসছিল। এঁরা অনেক বোঝানো ও পীড়াপীড়ির পর তুঁজনাই একই রূপ তুইটী বিরুতি

আমার নিকট প্রদান করলেন। এঁদের একজনের বির্তি হতে প্রয়োজনীয় অংশ নিমে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের এক্ষণে মাত্র চারিজন ডিরেক্টার বা মালিক। একদিকে এই আমরা হু'জন, আর অग्रमित्क उँवा प्र'जन। उँवा अर्थ के महिला अमुका त्मवी ও ঐ যুবক ডিরেক্টার। আমাদের পরম বন্ধু অমুকবাবু এখনো জীবিত। তিনি কিছুকাল পূর্ব্ব হতে ধর্মীয় কারণে সন্ত্রীক কাশীবাদী হওয়ায় আমরা সম্প্রতি ওঁর এই পুত্রটিকে আমাদের শিক্ষানবীশ ডিরেক্টাররূপে মেনে নিয়েছি। পূর্ব্বে আমরা হু'জনাই মাত্র এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতাম। সম্প্রতি ওঁরা তুজনাও একে একে এখানে এদে জেঁকে বসেছেন। ওঁর। তুজন বলতে একজনই ধরে রাখুন। এর কারণ ঐ যুবকটীর কোনও পুথক সতা আছে বলে মনে হয় না। আমরা চোথের সামনে অনেক কিছুই দেথতাম ও অহুভব করতাম। এই ব্যাপারে একবার গোপনে এই যুবকের পিতামাতাকে আমরা থবরও পাঠিয়েছি। কিন্তু ওর পিতামাতাকে কোনও এক বিশেষ মহল হতে বৃঝিয়ে দেওয়া হয় যে ব্যবসাগত তরভিসন্ধি নিয়েই আমরা এইরূপ এক সংবাদ তাদের নিকট পাঠিয়েছি। এ ছাড়া তাঁদের আরও বুঝানো হয় যে--জ্যেষ্ঠা ভগ্নীপ্রতিম এই মহিলাটা তাদের পিতা-পুত্রের স্বার্থ সমর্থন করার জন্মেই নাকি আমরা এই দব মিথ্যা কাহিনীর অবতারনা করেছি। তবুও আমাদের কাণীবাদী পূর্বতন বন্ধুটী তাঁর ছেলেটাকে কলি-কাতা শহর থেকে সরিয়ে কাশীতে নিয়ে গিয়ে রেথে-ছিলেন। কিন্তু এই কয়মাস হ'লে। আবার এই চুগ্ধপোগ্ যুবকটা এই অফিসের কাষ-কর্ম শিখবার অছিলায় কল-কাতায় ফিরে এলো। তবে এ কথাও ঠিক যে এই ভদ্র-মহিলা শ্রীমতী অমূকা এই নাবালক যুবকটীকে এই অফিদের কাষ-কর্ম ভালো করেই শিথিয়ে নিচ্ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি আমাদের অধীন কদ-কার্থানা ও কয়েকটা বাগানে ঘুরিয়েও এনেছেন। এরপর হঠাং গত তিন দিন হলো তু'জনাই একেবারে এক সঙ্গে অন্তর্থান হলেন। তবে গত কাল এক ব্যক্তি একটা পত্র আমাদের দিয়ে গিয়েছে। এতে উনি জানিয়েছেন যে উনি ব্যক্তিগত কায-কর্মে দিন কুড়ি ব্যস্ত থাকবেন। এই যুবকটার সম্বন্ধেও এই পত্তে সংবাদ দেওয়া ছিল। এতে আমাদের এই শিক্ষা-

নবীশ যুবক পার্টনার্টীর অস্তম্ভ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মভাবত:ই আমাদের কর্ত্তব্য হচ্চে আমাদের বিদেশস্থ পার্ট-নার বন্ধর এই একমাত্র পুত্রটীর অস্ত্রথের সংবাদে এখুনি তাকে দেখতে যাওয়া ও তার নিরাময়ের জন্য করা। এই আমরা জানতাম যে আমাদের এই প্রায় বালক অংশীদারটী কলিকাতার নগর হোটেলে একটি ঘরে থাকে। আমরা তথনি দেখানে লোক পাঠিয়ে জানতে পারি যে গত ছুই দিন তার ঘরে বাইরে থেকে তালা বন্ধ। অন্তমানে অবশ্য আমরা বঝতে পারি যে দে তা'হলে শ্রীমতী অমকার বাডীতেই অস্তম্ভ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু মৃদ্ধিল হচ্ছে এই যে, কেউ শ্রীসতীর বাড়ীতে যায় তা তিনি আদপেই প্রদুদ করেন না। কদাচ কথন অফিসের কোনও ফাইল কাউকে দিয়ে ওঁর বাডীতে পাঠালে উনি তাকে তথনি তাড়া করে বার করে দিয়ে-এছাড়া আপনি আমাদের কাছ হতে আর কি জানতে চান তা জানালে আমি তা আপনাদের জানাতে পারবো।'

ভদ্রলোক তুইজনের উপরোক্ত বিবৃতি লিপিবদ্ধ আমরা করে নিলাম বটে, কিন্ধ আমার মাথা হতে তথনও ঐ গোফওয়ালা ভদ্রলোকটীর শ্বতি বিদায় নেয় নি। এ' ছাড়া আরও কয়েকটী বিষয় তাদের কাছ হতে আমার ব্যে নেওয়া দরকার হয়েছিল। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্লোত্রগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

প্র:- আচ্ছা! এই একটু আগে জনৈক মোচওয়ালা ভদলোক ও তার সঙ্গে আরও তুইজন লোক আপনার ঘর হতে বার হয়ে গিয়েছিল। এঁরা আপনার এথানে কি জন্মে এসেছিলেন। ওঁদের সঙ্গে কি আপনার পূর্বব হতেই পরিচয় ছিল ?

উঃ—আজে! এই দিনই প্রথম আমি এদের
দেখলাম। এঁদের আমাদের পাটনার শ্রীমতী অমৃকা
এখানে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীমতীর পক্ষ থেকে আমাদের
দার্ম হতে এঁরা কিছু নগদ অর্থ চেয়ে নিয়ে গেলেন।
অবশ্য ওরা শ্রীমতীর সই করা একখানা পত্রও এনেছিলেন। আমরা ২০০০ টাকা নগদ এঁদের হাত দিয়ে
উকে পাঠালাম। এতো টাকা একা নিতে সাহসী হন

নি ব'লে উনি ওঁর সঙ্গে আরও তৃজন লোক এনেছিলেন। তবে শ্রীমতীর এই পত্রথানিতে তাঁর স্থর অনেক নরম দেখা যায়। এতে অনেকদিন পর আমাকে জোঠামশাই সংসাধন করে পূর্বে অপরাধের জন্ম ক্ষমাও চাওয়া হয়েছে।

প্রঃ—তাহলে উনি কি আপনাদের কাছে এর আগে কোনও অপরাধ করেছিলেন। এ ছাড়া রিস্ডার ক্যাক্টরী সম্পর্কিত মারপিঠটাই বা কারা করেছিল। আপনাদের সঙ্গে কি ওঁর ম্যানেজমেণ্ট-সম্পর্কিত কোনও ব্যাপারে গওগোল হয়েছিল।

উ:—তাহলে তো অনেক সংবাদই ইতিমধ্যেই আপনাদের কানে উঠেছে। তাহলে থুলেই বলি—আপনাদের সব কণা। প্রথমতঃ উনি রিষ্ডার লাক্ট্রীর এক **প্রমিক** দলের কাছে এমন একটা 'কমিট্মেণ্ট' করে বৃদলেন ষে भारत आभारमत भरक जारमत माभनारना मात्र करत उठेरना। ওথানকার এই দব হাঙ্গামার জন্তে পরোক্ষভাবে উনিই माशो। अथा अपनातक এই मन नामित सातिक सातिक स्थापने व তরফে আমাদের দায়ী করতে চাইছে। দ্বিতীয়ত: উনি অকারণে এই অফিদের একটি ভালোমান্ত্র্য একাউন-টেণ্টকে সরাসরি বর্থাস্ত করে বসলেন। এর কারণ এতো তচ্ছ যে আপনারা পর্যান্ত তনে হেদে উঠবেন। অপরাধের মধ্যে সিঁভিতে দাভিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি গল্প করছিলেন। এদিকে শ্রীমতী অমুকা তাঁদের যাচ্ছিলেন। এই সময় এই ভদুলোক নিমুম্বরে সহকন্মীদের বলেছিল যে - 'দেখা ওঁর ঘাড়ের রিঙ্কিলগুলো দেখে বুঝা যায় যে উনি 'এজিঙ্'। অতো দূর থেকে ভই কথা কটা কি করে যে তার কানে গেল তা উনিই জানেন। এর পর তিনি অফিসে ফিরে এসে ভদুলোককে সরাসরি বর্থান্ত করলেন। কিন্তু এতে আমরা কি করে রাজী হই বলন তো ? ওঁর যে বয়েস হচ্ছে এ কথা তাঁকে কাউর মনে করিয়েও দেবার জো নেই। এর পর আমাদের বিরোধের তৃতীয় কারণটা সোজাস্থজি বলে ফেলি। ওঁর সঙ্গে নাবালক প্রায় অমৃকবাবুর পুত্রটীর দৃষ্টিকটু মেলামেশা আমরা আদপেই পছন্দ করি না। এতে ওঁদের সঙ্গে আমাদের এই বাবসায় প্রতিষ্ঠানেরও কম বদনাম হচ্চিল না। থব সম্ভবতঃ এবার শেয়ার-হোল্ডারদের মিটিঙে-তেও এই সব কেচ্ছার কথা উঠবে। আজ আবার কতকগুলো গুণ্ডাকে আমাদের কাছে টাকা চাইতে উনি পাঠিয়েছেন। এই সব গুণ্ডাদেরও উনি চিনলেন কি করে তা উনিই জানেন। আমরা আমাদের সহোদর-তুলা ওঁর স্বর্গাত পিতাকে খুবই ভক্তি করতাম মশাই। তাই তাঁর এই মেয়ের এই শেষ পরিণতিতে আমাদের রাগের চেয়ে ছঃথই থাকে বেশী।

🏸 প্রঃ—এ লোকগুলো থৈ কোনও এক গুণ্ডা শ্রেণীর

লোক তা আপনাদের ধারণা হচ্ছে কেন। এদের কি
আপনি পূর্ব হতেই গুণ্ডা ব'লে চিনতেন। এ ছাড়া
আমাদের আরও একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
আপনাদের এই যুবক পাট্নারের পিতাঠাকুরের কাশীধামের ঠিকানাটা আজই আমাদের জানা চাই। এই
ঠিকানাটা আপনাদের খাতাপত্র হতে খুঁজে আমাকে দয়া
করে জানিয়ে দিন।

ক্রমশঃ



## ওসিয়াঁর দেবস্থানে

লেশহার পাতের সারিসারি চৌখুপি লাগানো পাটা-তনটাই গাড়ীটার যাত্রী বসবার ও মাল রাথবার জারগা। ছাউনি নেই।

জৈছের বেলা একটার প্রচণ্ড রোদে, পাটাতনটা কি ভয়ানক গরম হয়ে আছে তা'শুনিয়ে বোঝানো শক্ত। মাঝে মাঝে আবার গরম বালির স্পর্শ নিয়ে ছুটে আসছে আগুনের মত বাতাসের হলকা। বাহনটিকে জোয়ালে জড়ে দিয়ে চালক বললেন—"বৈঠ যাইয়ে।"

সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবু, উপায়াস্তর না থাকায় উঠে বদতে হ'ল।

চালক জিজাসা করলেন—"আপ জৈনী হৈ ?" বললাম—"নহি।"

- —"তো ক্যা দেবী পূজা করতে হৈঁ ?"
- ---"हां की।"
- —"তব পহিলে 'সিচ্চাই' দেবীকো দেথ লিজীয়ে।

  কিব, মহাবীবজী কী মন্দির মে চলিয়েগা।"

মোটর টায়ারের চাকা থাকায় গাড়ীটা বেশ জোরেই চলল ও মিনিট কুড়ির মধ্যে পৌছে গেল ওসিয়াঁর গ্রামে।

ওসিয়াঁ—ওসওমাল্ জৈন সম্প্রদায়ের আদি বসতি তথা উংপত্তিভূমি। যোধপুর থেকে উনচল্লিশ মাইল উত্তর।⋯

এথান হ'তে বার মাইল দ্বের বর্ত্তমান তিওঅরী গ্রাম, ছ' মাইল দ্বের থেতাসর গ্রাম ও বি'শ মাইল দ্বেবর্ত্তী থিটিয়ালা গ্রামটি পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক নগর ছিল উপকেশপুর বা উপকেশপত্তন।

ভারতবর্ষে তথন তান্ত্রিক সম্প্রাদায়ের প্রাত্ত্রাব চলেছে। উপকেশপুরের রাজা উৎপলদেব ছিলেন তন্ত্রমতের সেবকা। চাম্ণা তাঁর আরাধ্যা দেবী।

এই সময়ে জৈন তীর্থক্কর পাশ্বনাথের ষষ্ঠতম স্থলাভিষিক্ত আচার্য্য রত্মপ্রভ, পাঁচশ' শিশ্ব সমভিব্যাহারে উপকেশপুরে উপস্থিত হ'লেন ও নগরের বাইরে, ল্ণাদি পল্লীতে, অবস্থান করতে লাগ্লেন।

একমাস যাবং ঐ স্থানে সাধনভন্ধন ক'রবার পর, আচার্য্যের কয়েকজন শিল্প, ভিক্ষা ও আহার্য্যের চেষ্টায় নগরে গেলেন।

উপকেশপুরের দকলেই তথন তন্ত্রাচারে অভ্যস্ত ও আমিবভোজী হওয়ায় আচার্যোর শিলগণ কোথাও শুদ্ধ আহার্যা না পেয়ে বিক্তপাত্র কিরে এলেন। রত্নপ্রভের পার্যচর, উপাধ্যায় বীরধবল, তথনি এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্ত দকলকে পরামর্শ দিলেন। দর্মাদীরাও ব্যথিত চিত্রে স্থানত্যাগের জন্ত প্রস্তুত হ'লেন।

নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চাম্ণা তথন রত্নপ্রতকে দেখা দিয়ে বললেন—'বংস, তুমি চতুর্যাসি' কর, অভীষ্ট ফল পা'বে।'

তদন্ত্যায়ী রত্নপ্রভ আরও তিন মাস দেখানে **অবস্থান** করতে মনস্থ করলেন।

করেকদিন পর এক আশ্চর্যা ঘটনা ঘটল। উৎপলদেবের জামাই সর্পাঘাতে প্রাণ হারা'ল। যথন মৃত দেহ শ্বশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই সময় এক সয়াাসীর বেশে চাম্গুর দেবী শ্বশান্যান্ত্রীদের কাছে আবিভূতা হয়ে বললেন—'কি অন্তুত! তোমরা এই জীবন্ত মানুষটাকে পোড়াতে নিয়ে চলেছো?'

শববাহকরা এই মস্তবো চমকিত হ'ল।

সন্নাদী কথাটি বলেই অন্তৰ্হিত হয়েছিলেন। সকলে তাঁর থোঁজ কবতে করতে রক্তপ্রের আস্থানায় উপস্থিত হ'ল ও রক্তপ্রতকেই পূর্বোক্ত সন্নাদী ভা'বল। দৈববাণীর নির্দেশে উপাধ্যায় বীরধবল তথন রক্তপ্রতের পাদোদকে রাজজামাতার দেহ দিঞ্চন করতেই মৃত পুনজ্জীবন লাভ ক'বল।

এই ঘটনার ফলে রাজা উংপলদেব রত্নপ্রভের প্রতি



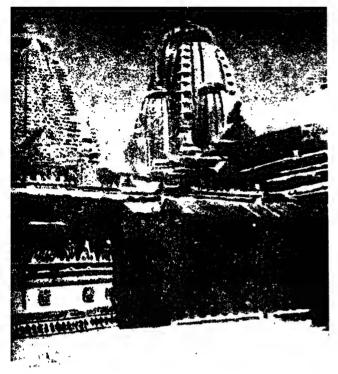

আরুষ্ট হ'লেন ও তাঁকৈ বহুম্লা উপটোকনাদি পাঠালেন। আচার্যা তিনি কিছুই গ্রহণ করলেন না। রাজা আরও মুগ্ধ হলেন ও ক্রমে তিনি এবং তার প্রজারা রত্নপ্রতের নিকট জৈন ধর্মে দীক্ষা নিলেন।

উৎপলদেব মহাবীর জিন-এর একটি মন্দির নিশ্বাণ আরম্ভ করলেন।

এদিকে চার মাধও পূর্ণ হ'তে চলল। চাম্ণ্ডার নির্দেশ মত চতুর্গাদি' অন্তে আচার্যোর প্রস্তান সময় এগিয়ে স্থাসতে লা'গল। রাজা মহাবীরের মৃত্তির নির্মাণ বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হবে পড়বেন।

চার মাস পূর্ণ হওয়ার কয়েকদিন পূর্কে, এক বিজয়কর ঘটনার মধ্য দিয়ে মহাবীরের এক সম্পূর্ণ মূর্কি আবিদ্ধৃত হ'ল।

··· কিছুদিন যাবং মন্ত্রীর একটি গাভী চরভূমি হ'তে ফিরে এলে দেখা যাচ্ছিল -তা'র সমস্ত চ্ধ অপহত। তা'র রাথাল একদিন হঠাং লক্ষ্য করল যে, গকটি চরভূমি থেকে কিছু দূরে, একটি স্থউচ্চ স্থানে গিয়ে দাঁড়ায় ও আপনা হ'তেই তা'র সমস্ত চ্ধ নিঃস্ত হয়ে যায়! কয়েকদিন এই বাাপার প্রত্যক্ষ করকার পর সে মন্ত্রীকে একথা জা'নাল।

তথন ওই স্থানটি খননের ফলে অপূর্ক দর্শন এক মহাবীর মূর্ত্তি পাওয়া গেল। · · · · · ·

আচার্যা রক্তপ্রভ পূর্বেই ধ্যানযোগে, দেবী চাম্থার কাছ থেকে এই বিষয়ে জানতে পেরে-ছিলেন।

শুভদিনে মার্গশীর্ণের (অগ্রহায়ণের) শুক্রা পঞ্মীতে মহাসমারোহে ম্র্তিটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

উপকেশপুর ত্যাগের পূর্ব্বে, রত্নপ্রত চামুণ্ডাকে মহাবীরের মন্দিরটির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে নির্দিষ্ট করে গেলেন। আর এই জাগ্রতা দেবীর উক্তিমত সকল অভীষ্ট লাভ করায়, দেবীকে সচ্চাই (অর্থাৎ স্বতা) দেবী নামে অভিহ্ত করলেন। সেই

সচ্চাই' বা চাম্তা ক্রমে 'সিচ্চাই'য়ে পরিণত হয়েছেন। চাম্তা অধিষ্ঠাত্রী হওরায় জৈন মন্দিরটির গায়ে এখনও দেবী চিত্র শোভা পাচ্ছে।

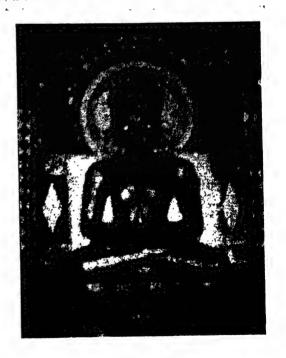

মহাবীর স্বামী

এথানের জৈন ধারাট উপকেশবংশ বলে খ্যাত হয়েছিল। কালক্রমে উপকেশবংশই 'ওসওয়াল্' হয়েছে।… আজ আর সেই উপকেশপুর নেই। তা'র অংশ বিশেষ মাত্র ওসিয়াঁ নামে বেঁচে রয়েছে।

শুধু বালি আর ইতস্ততঃ ছড়ানো নান। মন্দিরের ভগ্নাং-শের মাঝে একটা গ্রামের মত জনপদ এই ওসিয়াঁ।

দিগতের বলগরেখা ও দবুজ খ্যামলতার স্পর্ণ হ'তে বঞ্জিত।·····

সিচ্চাই দেবার মন্দিরটি একটি টিলার উপর অবস্থিত। জনশ্রতিতে প্রকাশ, মন্দিরটি বাইশ শ' বছরের পুরানো। রত্নপ্রভ যদি পার্থনাথ হ'তে ৬ষ্টতম ব্যক্তি হ'ন ত'াহ'লে ওই হিসাব সঠিক বলেই ধরা যেতে পারে।

মহাবীরের মন্দিরটি বিশেষভাবে সংস্কারপ্রাপ্ত ও নব কলেবর। সিচ্চাই দেবীর মন্দিরটির মধ্যে মধ্যে জীর্ণোদ্ধার হ'লেও, জনসাধারণের মতে আদি মন্দিরটিই বর্তমান। কলকত্তার মুদাফির শুনে, সমাদ্রের সঙ্গে, গাড়ী না আসা প্র্যান্ত তা'র দোকানেই অপেক্ষা করতে বলুলো।

ফেঁশন তো সামনেই, গাড়ী এলে দেখা ধায়।

মিঠাইগুলি উদরস্থ করে জল চাইতেই দোকানদার যেন বিবর্গ হয়ে গেল! গাড়ীর চালকটির সঙ্গে মার ওআরী বুলিতে আলাপ করে এক গ্লাস তথ দিয়ে বললো—"ত্থ পী লিজীয়ে। ধুপ সে আয়ে হৈঁ, পানী পীনা ঠিক ন হি।"—ত্থ খান। রোদ থেকে এলেন, এখন জল খাওরা ঠিক নয়।

জলের বদলে ত্ধ! নিশ্চর কোন বিশিষ্ট প্রহের বিশেষ অন্থাহ। ব্যবসাগীর মত মন দিয়ে কারণটা খুঁজতেই বোধ হ'ল, ব্যক্তিটি মোটেই ভভাগধ্যাগী নয়! আসল কথা, ও তৃপ্টা বেচতে চার।

অবশ্য, একট পরেই গড়ীর চালক আমায় নিভ্তে ষা' বললেন, তাতে বোঝা গেল, জল না দেওয়ার ওই ত্টো কারণের কোনওটাই সঠিক নয়। আসল কারণ, জল নেই। জল আনতে অনেক দ্র থেতে হ'বে। এথানে থুব জল কঠ।………

### মহাবীর স্বামীর মন্দির

ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ওদওমাল্ জৈনদের এই তীর্থস্থান তথা শক্তিপূজার এক স্থপ্রাচীন ক্ষেত্র দর্শন শেষ হ'ল। .....রেল স্টেশনের অনতিদূরে কয়েক-থানা দোকান নিয়ে একটা ছোট বদতি। ফিরবার পথে চালক গাড়ীটা দেখানেই থামালেন। একটা খাবারের দোকানে খবর মিললো—ট্রেন দেড় ঘন্টা লেট্।

ফেশনের শেড্ষা' তেতে আছে তা'তে তা'র নীচে বেল। তিনটের বোদ্রে বদে থাকা শান্তিরই নামান্তর। অতএব দোকানটা থেকে কিছু মিঠাই কেনা গেল। মতলব, স্থাধ সময়টা ময়রার অপেকা কৃত ঠাণ্ডা ঘরটায় বদে কাটানো।

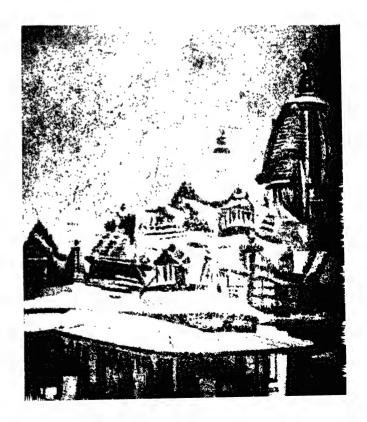

ওিদিয়াঁ থেকে থারও কিছু উত্তর পশ্চিমে, জ্বয়শল্মের-পথে, এমন দব গ্রাম আছে যেথানে জলের বিলি ব্যবস্থা বিশায়করভাবে নিয়য়িত। তেওঁখানা গ্রামের মধ্যে হয়তো একটা কুয়া আছে, প্রতি গৃহস্থ একদিন অন্তর খাওয়ার ও স্থান ইত্যাদির জন্ম হ' ঘড়া জল পান। প্রতাহ স্থান ও পরিচ্ছেয়তার কথা সেথানে অচিন্তানীয়। ছোট ছেলেমেয়ো অবশ্ম স্থলের বইয়ে, স্থায়াততের, ও সব কথা পড়ে। তাই বেশীর ভাগই ওথানের লোকেয়া যে রকম নোংরা কাপড়-চোপড় পরে ট্রেনে ওঠেন তা'তে ভিন-দেশী সহ্মাত্রীর পক্ষে সেই কামরা ত্যাগ করার ইচ্ছা হওয়া আশ্চর্যা নয়।

উত্তর রাজস্থানের অনেক জায়গাতেই চাষের উপযুক্ত শ্বমি নেই। আছে পাধর। যেথানে পাধর নেই সেথানে শ্বাছে বালি। আর ধদি বা জমি থাকে তো-নেই শ্বন।

: সেই জ্ফুই হয়তো লোটা কম্বল মধ্বল করে, এদেশের
- জ্মনেক্রেই বহুকাল পূর্দে বোরয়ে পড়তে হয়েছিল। যেতে
ইয়েছিল দেশে দেশে, দেশান্তরে, জীবিকার সন্ধানে।
বাঁচবার জন্ম ওরা আশ্রম নিয়েছিলেন বাণিজ্যের। আর
তাই, আজ মার্রওআরী বলতেই যেন বোঝায়, একটি
ব্যবসায়ী জাতি।

্র এই সব ভাবছি এমন সময় দোকান ঘরে চুকলেন এক বৃদ্ধ। সামনের বেঞ্টায় বসেই আমায় প্রশ্ন করপেন— "তুমি রাজধানীতে থাকো ?"

প্রশ্নের ধরণ দেখে বিস্মিত হ'লাম !

বললাম-"না।"

বৃদ্ধ এবার প্রশ্ন করলেন—"তুমি কি সরকারী অম্ফিসর 

"

উত্তর দিলাম—"না'না, আমি সাধারণ চাকরিজ্ঞীবী।"

- —"তবে তোমায় বলে লাভ নেই।"
- -- "वन्नरे ना", -- अष्ट्राध क्रानानाम।
- —"বলতে পারো তোমরা এখন কা'দের শাসনে আছো ?"
  - —"কা'রও নয়। বরাজ চলছে।"
  - —"কতদিন ?"
  - --- "তা' চোদ্বছর হ'ল।"

—"বেশ। এই চোদ বছরে কি কান্স ভোমর। করেছো?"

্বন্ধ নিশ্চয় কিছু থবর রাথেন না। তাঁর অজ্ঞতার কথা ভেবে তুঃখ হ'ল।

জিজ্ঞাস। করলাম—"আপনি খবরের কাগজ পড়েন ?" রুদ্ধ বললেন—"না।"

- —"সিনেমা দেখেন ?"
- -- "at 1"

(মনে মনে ভাবলাম, তবে আর আমাদের achievements-এর থবর তুমি রাথবে কি করে বাপু!)

বললাম—"অল্প সময়ের মধ্যে সে সব গুছিরে বলা যায় না। কত বড় বড় কাজই তো আমরা এই ক'বছরে করেছি। আর বললেও সব কথা আপনি নুঝবেন না। সে সব দেখে-গুনে ত্নিয়ার সেরা সেরা দেশের মন্ত্রী-টন্ত্রীরাও অবাক হয়ে গেছেন। বিদেশীরা ভেবেই পাচ্ছেন না যে, মাত্র চোদ্দ বছরে আমরা কি করে এ সব করেছি।"

ৰূদ্ধ বললেন—"হু' একটা বল না শুনি।" বললাম—"টেলিভিসন বোম্বেন ?"

- —"না। কি সেটা?"
- —"বেবী মোটরকার, মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় তৈ'রীর কথা ভাবতে পারেন ?"
  - —"উহু।"
- "তবেই দেখুন তো, আপনি কি করে বুঝবেন আমাদের কর্মধজের কথা! হাঁ। হ'ত যদি আমেরিকা, তা'হলে গাঁয়ের একটা ছোট ছেলেও বুঝতো ওদব কথা।"

বৃদ্ধ বললেন—"দেখানেও বৃদ্ধি আমাদের মত এই রকম গ্রাম আছে? ওদের কোনও গ্রামের মেয়ের। বাঁচবার জন্ম এক কোশ দূর থেকে ঘড়া মাথায় জল আনে?"

বললাম—"এটা আপনার অবাস্তর কথা,—একটা ঘাচ্ছেতাই উদাহরণ। এ্যাচিভ মেণ্ট-এর সঙ্গে ও কথার কোনও সম্পর্কই হয় না। আপনার ও ধরণের কথা আমাদের শহরের, সভ্য সমাজের বা সরকারের কেউ নুঝণে পারবেন না।"

—"তা'হলে আমরাও তোমাদের টেলিভিসন্ নুঝবে। না, বেবী মোটর সুঝবো না। তোমরা তোমাদের শহর

**अंतर**वर्ष







ফটো: স্থধাংশু:মণ্ডল

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

পা ওয়া যাবে না।"

নিয়ে, তোমাদের সভ্যতা নিয়েই থেকো। বেঁচে থাকনার জন্ম আমাদের আগেই দরকার জল, আর তোমরা তা'রই ব্যবস্থা করতে পারোনি। আমাদের কাছে তোমাদের ওই দব কাজের কিছুই দার্থকতা নেই। ও দবই বাজে কাজ! আমাদের সমস্রার মলে তোমাদের সমস্রার মিল নেই। আমরা চাই জল, তোমরা চাও টেলিভিসন্ আর পাচ হাজারের মোটর গাড়ী। তোমাদের সমস্রা আর আমাদের সমস্রা আলাদা।"

বললাম—"আমরা তো থাল কেটেছি।" বৃদ্ধ বললেন—"আমরা তো জল পাইনি।" —"এথানে জল পাওয়া অদম্ভব। টিউব্ওয়েল্-এও

— "তোমরা কয়েক শ' মাইল দূর থেকে পাইপ দিয়ে তেল আনতে পারো, আর জল আনার উপার করতে পারো না!

- —"মাগা থারাপ! তার থরচ উঠনে কোথা থেকে ? এ অঞ্লের লোক কতই বা ট্যাক্স দিতে পারবে ?"
- "ও, তা'হ'লে দেশের কোনও এক অংশের মান্ত্র যদি তোমাদের হিদাবমত আর না যোগাতে পারে তো— বাঁচবার জন্ম জলের স্ব্রব্স্থাও আশা করতে পার্বে না। তৃষ্ণার জলেরই স্ব্রাহা হ'ল না, অগ্রচ তোমরা অন্থ কাজে বাস্ত হয়ে পড়লে। এ স্বরাজের মানে বৃঝ্লমি না।"

ভাবলাম, সরকারী অফিসার হ'লে বৃদ্ধকে বল্তাম—
"আমাদের এত কপ্তের স্বরাজের ওপর টিপ্পনী কাটতে লক্ষা করে না ? ছিঃ!" হঠাং লক্ষ্য করলাম বৃদ্ধ চলে গেছেন।

ঠং ঠং করে একট। মাওয়াজ ভেদে এল। **অর্থাং** ফেটশন থেকে গাড়ীর আগমনবার্তা জানিয়ে প্রথম ঘণ্টা পড়ল।

## खावन-भक्ति

### অরূপ ভট্টাচার্য্য

আবার এসেছে নটী ঋতুমতী শ্রাবণ-শর্কারী শ্রামাঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে জড়াইয়া মেঘ্লা-বারাণসী স্পর্শে তার কদম্ব-কেশর দল উঠিছে শিহরি' অজম্র ফটিক-মুক্তা শাড়ী হ'তে পড়িতেছে থসি'॥

তটিনীর দেহ-তটে থোবনের চাঞ্চল্য বিপুল উদ্ধিমেথলা আজ নৃত্যরতা সিক্তা নীলাঞ্চ্যা যেদিকে ফিরাই আঁথি সবই দেথি ব্যস্ত বেয়াকুল দিক্ অঙ্গনার কটি হ'তে আঁধারের মেথলাটি থসা॥ বিহগ-দম্পতি সবে আলম যে নিয়েছে কুলায়
চঞ্পুটে চঞ্ রাখি' পান করে হৃদয়ের রস
মেঘবত্মে ইরম্মদ্ মাঝে মাঝে চমকিয়া যায়
বিধস বাসনা-বহ্নি জাগাইছে জালার হরষ॥

বাহিরে হুর্যোগ নামে, প্রাণে মোর হুরন্ত প্লাবন কল্পনার কাম-স্বর্গে খুঁজিতেছি মোহিনী অপারা জলস্ত বর্ত্তিকা দীপে, দেখি চেয়ে অতৃপ্ত-নয়ন হিয়ার হিমজা মোর কোথা, এসা হবে স্বয়দ্ধরা॥

### ঐকালিদাস রায়

# ভারতবর্ষের স্মৃতি

জামি তথন কাটিশ চার্চ কলেজের Sixth year Classএর ছাত্র। নানা পত্রিকায় আমার কবিতা তথন প্রকাশিত
হ'তো—তন্মধ্যে প্রবাদী, ভারতী, যম্না, উপাদনা ইত্যাদি
উল্লেখযোগ্য। ক্রমে মানদী প্রকাশিত হ'ল। তার
একজন প্রধান লেথক হ'লাম।

আমি 'অন্ধকার বুন্দাবন' নামে একটা বড় গান লিথে-ছিলাম-প্রবাসী, ভারতী, মানসী তিনথানি পত্রিকা থেকে তা ফেরত এলো। তা সত্তেও আমার একটা ধারণা ছিল—ওটা উচ্চ শ্রেণীর কবিতা নয় বটে, কিন্তু জনবল্লভ হওয়ার দাবি বোধ হয় এর আছে। একদিন সে কবিতাটা বাণী অফিসে অমুলাচরণ বিভাভূষণ ও করুণানিধানকে শোনালাম এবং বল্লাম—লেখাটা তিন খানা পত্রিকা থেকে ফেরৎ এদেছে। অমূল্যবাবু বললেন—ভারতবর্ধ ব'লে সত্তর এক খানা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বেকচ্ছে—তারই প্রথম সংখ্যার জন্ম এ লেখা থাক্ল। কিছুদিন পরে ভারতবর্ধ বেরুল—তাতে আমি ভ্রনেশ্র সম্বন্ধে তুটি সনেট পাঠিয়েছিলাম প্রথম সংখ্যার সেই সনেট ছটি বেরুল। তারপর দ্বিতীয় সংখ্যায় অন্ধ্রকার বুন্দাবন বেরুল। সেই এক কবিতায় আমার নামটা স্থপরিচিত হয়ে গেল দেশে। আমার বন্ধু শিশির ভাত্তী কবিতাটা কোন কোন সভায় আবৃত্তি করেছিল— ভাতে কবিতাটা জনবন্ধভতা লাভ করল। ঐ কবিতাটা বেরুবার পর ভারতবর্ষের পরবতী সংখ্যায় নিরুপমা দেবী আমার এ কবিতার একটা উত্তর দেন—তাতে বক্তবা— বুন্দাবন ত্যাগ করে খ্যামচন্দ্র এক পাও কোথাও যাননি— ্রুন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি—অতএব বুন্দাবন অন্ধকার হতে পারে না। তারপর পরবর্তী একসংখ্যায় আমি লিখলাম-বুন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি —নাম দিয়ে একটা কবিতা—এইভাবে অন্ধকার বুন্দাবনের ধারা কিছু দিন ভারতবর্ষে চলেছিল।

ভারতবর্ষের উপর গোড়ার দিকে শরৎ দাদা ( শরৎ চুক্র ) ছিলেন বিরূপ। তিনি ভারতবর্ষের ঐ দ্বিতীয় সংখ্যার আগাগোড়া নিন্দা করে তাঁর বন্ধুকে একথানি পত্র দেন—
নিন্দনীয়দের দলে পড়ে অন্ধকার বৃন্দাবনও তাঁর দারা
নিন্দিত হয়। তা হোক—সে চিঠি তথন ছাপা হয়নি—
পরে ছাপা হয়েছে। যাই হোক, ভারতবর্ধে প্রকাশিত ঐ
কবিতাতেই আমার তথাকথিত খ্যাতির স্ত্রপাত—সেজ্জ্য
আমি ভারতবর্ধের কাছে ঋণী।

তারপর কয়েক মাদ পরে আমার আর একটি কবিতা 'চিত্ত ও বিত্ত' ভারতবর্ষের প্রথম পাতে আমার ফোটো-গ্রাফ দহ প্রকাশিত হয়, তাও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বছর দেড় পরে আমার পর্ণপুট প্রকাশিত হয়—এই কবিতার বইথানির অনেকগুলি কবিতা ভারতবর্ষেই প্রকাশিত।

পর্ণপুট প্রকাশিত হলে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়পর্ণপুটের একটি সমালোচনা করেন। তা' প্রবন্ধাকারে রচিত বলে একে স্বতম্ব মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তাতে পর্ণপুটের এমনি বিজ্ঞাপন হয়েছিল ষে প্রথম সংস্করণ সত্তর ফুরিয়ে যায। গ্রন্থকার হিদাবেও আমি ভারতবর্ষের কাছ থেকে যাত্রাপথে ঐ সমালোচনার পাথেয় পেয়ে-ছিলাম।

প্রায় প্রতি মাসেই ভারতবর্ধে আমার কবিতা বেরুত। কবিবর যতীক্রমোহন বাগচির কবিতাও মাঝে মাঝে বেরুত। কোন কারণে ভারতবর্ধের সঙ্গে কবিবরের মনোমালিণা ঘটে। তাতে যতীনদাদা আমাকে বলেন—ভারতবর্ধে আর লিথতে পাবে না।

আমি তাঁকে বললাম—'এতে ভারতবর্ধের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নেই—আমারই ক্ষতি হবে। ভারতবর্ধের বহুল প্রচার, বহুপাঠক পাওয়া যায়।"

তিনি বলেন—"আমি তোমাকে বড় ভাইএর দাবীতে আদেশ করছি।"

আমি তিনমাস ভারতবর্ষে লিখিনি-তারপর আমার

অন্য এক অগ্রন্থের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ইতি-হাসের অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত। তিনি বল্লেন— 'ষতীনের কথা শুনে তুমি অকৃতজ্ঞ হয়োনা। ভূলে ষেও না তুমি ভারতবর্ষের কাছে ঋণী।'

তাঁর উপদেশে আমি ভারতবর্ষে দেখা দিতে থাক্লাম। যতীনদা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন।

বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে কবিবর সত্যেক্ত্র দত্ত ও চারুদা ( চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ) যতীনদাকে তিরস্কার করে কথা বলতে উপদেশ দিলেন। আমি যতীনদাকে প্রণাম করলাম, তিনি বুকে ধরে কেঁদে ফেললেন।

ভারতবর্ধের সঙ্গে সহাদয় সংপর্ক বরাবরই আছে। কত পত্রিকার উদয় হলো, কত পত্রিকার বিলয় হলো, অধিকাংশ পত্রিকার সঙ্গে সম্বদ্ধচ্ছেদ হয়ে গেছে কোন না কোন কারণে। ৫০ বংসর ধরে ভারতবর্ধের সঙ্গে সম্বদ্ধ সমানই বত মান আছে। শরংদাদার মৃত্যুর পর শরংদাদার প্রত্যেক বই ধরে আমি আলোচনা করি—দেগুলি
ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়—দেইগুলিই আমার তৃইথপ্ত
শরং-সাহিত্যে উপনিবদ্ধ।

যে ছাত্রধারা কবিতার জন্ম ছাত্র মহলে **আমি** স্থানিচিত, তাও ভারতবর্ষেই প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে আমার শেষ গন্থ রচনা কবিবর দ্বিজেক্স লালের কাব্য সমালোচনা (তিন সংখ্যায় প্রকাশিত)। শেই সমালোচনা ভূমিকা রূপে দ্বিজেক্স কাব্যগ্রন্থাবলীতে স্থান-পেয়েছে।

ভারতবর্ষের পঞ্চাশতম জন্ম বংসরে এই কথাগুলি বলে ভারতবর্ষকে অর্ঘ্য দান করছি। পঞ্চাশ বছরে দেশে একটা যুগান্তর ঘটে গিয়েছে—ভারতবর্ষ যুগের সঙ্গে সামঞ্জন্ম রেখে —গতান্থ্যতিক ধারা বর্জন করে, যুগধর্মের ইঙ্গিতে অগ্রসর হোক, আমি সেই প্রার্থনা করি।

### মহামানব

### শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তারাই তো যায় ধ্লার ধরায়

সোনার ফদল বপন করে।
থোজ রাথেনা অমৃত ফল

কোথায় উহার কথন ধরে।

তারাই করে অবিরত—

দেশ জাতিকে সম্মত,

তা'রাই নর ও নারায়ণের—

ঘনিষ্ঠতা নিবিড় গড়ে।

ર

তারাই আনে জাতির তরে,
মহং বৃহং সম্থাবনা।
অনাগত শুভের লাগি—
জাগায় সফল উন্মাদনা।

এই ধরণী তারাই ওরে— রাথে বাদের যোগ্য করে, ঘুচায় জাতির সব অভিশাপ— দেশের সর্বারিষ্ট হরে।

**o** 

শাক্ত সাধক ঋজিকের।

শব সাধনার মন্ত্র জানে,
চন্দ্রভালীর হস্ত হতে

সঙ্গীবনী সিদ্ধি আনে।
তা'রা ক্ষয়ী—অক্ষয় দান,
মৃত করায় অমৃত পান।
যুগের তারা সাক্ষী স্থহদ
যুগ হতে যায় যুগাস্তরে।

## রবীস্ত্রনাথের সমাজ চিন্তা

### শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

( স্বায়ত্তশাসন মন্ত্ৰী )

বুবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা ক'র্ত্তে হ'লে রবীন্দ্রনাথের সর্কতোনুখী প্রতিভা যে সকল ক্ষেত্রে বিকীর্ণ হ'রেছে তার কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় আমি ঠিক বৃঝতে পারছি না। মাত্রের চিন্তাধারায় যা কিছু ভাব উঠ্তে পারে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, মান্ত্ষের কল্যাণে বা জাতির বা দেশের কল্যাণে ব। বিশ্ব মানবের বা বিশ্বের কল্যানে, তাঁর অমুভ্ময়ী লেখনীর মাধ্যমে তাঁর অগ্ণিত কাবো, দঙ্গীতে, নাটো, উপত্যাদে, গল্পে, প্রবন্ধে, রমা-রচনায় তার বিকাশ আমরা দেখেছি। সমাজ ব'লতে বুঝি মাহুধের সমষ্টি। স্থতরাং সমাজ কল্যাণ কথা চিন্তা করতে হ'লে যাদের গোদী নিয়ে সমাজ সেই ব্যক্তি বা মামুষের কল্যাণের কথা বাদ দেওয়া যায় না--কতিপুর মাত্রবকে নিয়ে কৃত্তম প্লীসমাজ, তদপেকা বৃহত্তর মাত্রষ গোষ্ঠাকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সমাজ, তার চেয়েও বৃহত্তর মাল্লখের সমষ্টিকে নিয়ে দেশের জাতির দেশীয় বা ভারতীয় সমাজ। দেশের গুণীর বাহিরেও আছে রহতম বিশ্বমানৰ সমাজ। রবীন্দ্রনাথ স্কল রক্ম গণ্ডীর, কি ভৌগোলিক, কি ধন্মীয়, কি বর্ণের বেডা অতিক্রম ক'রে বিশ্বমানবতার যে বাণী সার। জগংকে দান ক'রে গেছেন, তাঁর বিরাট সাহিত্যের মাধামে ু সেথানে তিনি কোন নিম্নস্তরের Unit কে বাদ দেন নি। ্তাই তাঁর মোহন তুলিকার স্পর্ণে কেউ বাদ ধায় নি— (Individual), ব্যক্তি সমাজ (Society), দেশ ও জাতি (Country) এবং সারা বিশ্ব (World Humanity)। অষ্টা তিনি, দ্রষ্টা তিনি, ঋষি তিনি,—তার ফুদূরপ্রসারী সতাদৃষ্টিতে তুলে ধ'রেছেন নতন আদর্শ-নে আদর্শ যদি वाकि, मभाज, जाि वा शृथिवी গ্রহণ কর্তে পারে রবীজ-নাথের আবিভাব সাথিক হ'লে উঠ্বে; দারা বিশ্বে কল্যাণ,

শান্তি ও স্থলর চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'রে উঠ্বে, বিশ্বব্যাপী এই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সার্থক হবে। বিশেষতঃ বাংলাদেশ, বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষা রবীন্দ্রনাথের উত্তর-সাধকের যথার্থ গর্ম্ব ও গৌরব অর্জ্জন ক'র্ন্তে সমর্থ হবে। সারা ভারতে রবীন্দ্রনাথের ভারতের অতীত ঐতিহ্যের মোহন মূর্ত্তি ও ভবিদ্যাৎ ভারতের স্থল্য স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে সার্থক হ'রে উঠ্বে।

তাই রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার প্রথমেই ব্যক্তির আদর্শের কথা চিন্তা করি। কত কাব্যের ছন্দে ছন্দে, কত গগ সাহিত্যের ছন্দ্রে ছন্দ্রে তিনি এই দেহ ও প্রাণ নিয়ে গড়া মাহ্যটির—কথা ফুটিয়েছেন—যেটা তর্কের বাহিরে, বিচারের উর্দ্ধে, সত্য ও স্থান্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেহ-লীলা কবিতায় তিনি প্রত্যেক মাহ্যের মধ্যে দেখলেন,

"দেহ আর মনে প্রাণে হ'রে একাকার একি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার একি জ্যোতি, একি বেনমদীপ্ত দীপজালা দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা। একি বিচিত্র বিশাল— অবিশ্রাম রচিতেছে স্ক্রনের জাল— আমার ইন্দ্রির যন্ত্রে ইন্দ্রজালবং— প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগং।"

সমস্ত মান্থবের দেহতবের বৈজ্ঞানিক সত্যকে তিনি অপরূপ রূপ দিলেন। শুনেছি বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—যে মান্থবের ধমনীতে প্রতি মৃহুর্তে অসংখ্য অসংখ্য বীঙ্গাণু (Cells) জন্মগ্রহণ করছে— আবার ধ্বংস হচ্ছে। স্বৃষ্টি চলেছে প্রত্যেক মান্থবের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত স্বৃপ্ত স্কুজনি-শক্তিকে কবির দৃষ্টিতে দেখে প্রত্যেক প্রাণীর মাধে প্রকাণ্ড জগৎ স্কৃষ্টির সম্ভাবনা দেখলেন—The Universal man. এ দেহটা ত শুধু মাটী, প্রাণহীন দেহের ত কোন মূলাই নেই। তাই সেই প্রাণ সম্বন্ধে কবিতা লিখ্লেন,—

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্র দিন ধায়
সেইপ্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিখিজয়ে
সেইপ্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভূবনে, সেইপ্রাণ চূপে চূপে
বস্থধায় মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তুণে তুণে সঞ্চারে হরষে—
বিকাশে পল্লবে পুপে।
করিতেছি অমুভব সে অনস্থ প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করিছে মহীয়ান্
যুগ যুগান্তের সেই বিরাট শেন্দন—
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নতন।"

আচার্যা জগদীশচন্দ্র আর এক নবভারতের ঋধি--িযিনি একই বংসরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতের পূণা ভূমিতে আবিভৃতি হ'য়েছিলেন—আবিদ্ধার কল্লেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলে যে, তরুলতা উদ্ভিদ সকলের মধ্যেই প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। সেই বিশ্বব্যাপী স্পন্দন রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক মান্তবের প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে যুগযুগান্তরের বিরাট স্পন্দনের প্র্মাণ অম্বভব কল্লেন—তার ধমনীতে এবং প্রত্যেক স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা মধ্যে। সমাজের নিম্নস্তর (Unit) মান্তবের চিন্তাকে বাদ দিয়া নয়। এই আদর্শে যে মাহুষ বিশ্বাদী দেই মাহুষে গঠিত-শমাজই হবে কল্যাণের ও স্কুরের প্রতীক। নৈবেগ ও গীতাঞ্জলির প্রতিটি কাব্যেই দেখি মামুষকে তিনি ভারতের মতীত ঐতিহা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শের বাহকরণে অধাাত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে কল্পনা ক'রেছেন। প্রত্যেক মান্তবের মধ্যে তিনি অনন্তশক্তির আধার্ভত বিশ্বনিয়ন্তার স্পর্শ অম্বভব ক'রেছেন--প্রক্লতির নানা রূপে, আলোকে, আধারে, গহনে, কাননে, রোদ্রে, বৃষ্টিতে, জলে, বাতাদে, বুক্ষলতায়, সমুদ্রে, পর্বতে, নদীপ্রান্তরে, ষড়ঋতু শ্মাগমে তিনি অমুভব করেছেন সত্য শিব ও ফুল্বের মোহনরপ। তাই তিনি গাইলেন:

"বৈরাগ্য সাধনে মৃক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মৃক্তির স্বাদ! এই বস্থধার
মৃত্তিকায় পত্রখানি ভরি বারন্ধার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধ ময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জালায়ে তুলিবে আলো তোমারি
শিথায় তোমার মন্দির মাঝে
ইন্দিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন
সে নহে আমার, যা কিছু আনন্দ
আছে—দৃশ্তে, গন্ধে গানে,
তোমারি আনন্দ রবে তার মাঝ্থানে।"

গীতাঞ্চলির প্রতিটী গীত অঞ্চলি দিয়েছেন বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের চরণে। এই গীতাঞ্চলির ইংরাজী অন্ধ্বাদ— ভাবের প্রাচুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, রচনার সৌন্দর্য্যে বিশ্বের দ্রবারে সম্মান দিয়েছেন তাকে বিশ্বকবিরূপে।

এই গীতাঞ্চলির যে কোন একটি গীত ভাবগ্রাহীরপে শুদু পাঠ করলে প্রতি মান্ত্রের মনই উচ্চস্তরে উঠে ভগবং সর্বায় স্থিত হতে পারে এবং যদি পারে তাহা হইলেই ভারতবর্ষের তথায় বাংলার মান্ত্রের রবীক্সন্তর্মাণতবার্ষিক উংসব সার্থক হবে। নচেং শুদু দীপালোক সজ্জায়, নৃত্যনাটোর, সঙ্গীতের ও বাল্লখন্তের ঝংকার ক্ষণিকের আনন্দ পরিবেশন কর্ম্বে সতা—কিন্তু রবীক্রনাথকে বহু দ্রে ফেলিয়া রাথিবে। গীতাঞ্চলির অমর গীতগুলির যে কোন একটি আশা করি এথানে আরুন্তি উপযোগী হবে।

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে যাই—
বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে—
এ রূপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান—
আকাশ আলোক তন্তু মন প্রাণ—
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
দে মহাদানের যোগা করে
অতি ইচ্ছার সংকট হ'তে বাঁচায়ে মোরে।"

ঋষির ক্যায় সাধন বলে যেন ভগবানের সাক্ষাং উপলব্ধি করে গাইছেন—

"অমন আড়াল দিয়ে ল্কিয়ে গেলে চলবে না,
এবার, হৃদয় মাঝে ল্কিয়ে, বদো—
কেউ জান্বে না কেউ ব'লবে না—
বিখে তোমার ল্কোচুরি—
দেশ বিদেশে কতই ঘূরি—
এবার, বলো আমার মনৈর কোণে

দেবে ধরা, ছলবে না।

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাথার যোগ্য সে নয়—
স্থা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়

তবু কি প্রাণ গলবে না।

না হয় আমার নেই সাধনা—
ঝ'রলে তোমার রুপার কণা—
তথন নিমিধে কি ফুটবে না ফুল—
চকিতে ফল ফলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।"
এই ভগবানের রুপাকণার প্রার্থনা ও প্রয়াসই ভারতে যুগযুগাস্তরের অধ্যায় সাধনা।

স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তায় সমাজের মান্থবকে
তিনি অধ্যাত্মশক্তিতে শক্তিমান, অর্থাৎ নির্বিচারে ভগবংবিশ্বাসী হওয়ার গান গেয়েছেন। যে গানের ছল্দ উঠেছিল
ভারতের পূণ্যভূমিতে; সভ্যতার প্রথম প্রভাতে বেদ ও
উপনিষদে ও ঋষিগণের কঠে।

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান—
আকাশ আলোক তন্তু মন প্রাণ
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
দে মহাদানের যোগ্য করে।"
কৈছি উঠে যথন গোষ্ঠী বা সমাজসম্মির সম

ব্যক্তিত্বের উর্দ্ধে উঠে যথন গোষ্ঠা বা সমাজসমষ্টির সমবেত কল্যাণ প্রচেষ্টার কথা ভাবি—তথন শুধু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের কষ্টিপাথরে তার পরিচয় পাই না। পরিচয় পাই তাঁর কর্মমর জীবনের আদর্শ পল্লীসমাজ ও পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনায়। তাঁর অগণিত গভ সাহিত্যের ছল্লে ছত্রে, অসংথ্য প্রবন্ধে, অভিভাষ্ণে ও গানে ও কবিতায় তিনি দেশের ও জাতির কল্যাণ তথা সমাজের কল্যাণ

হস্তক্ষেপ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে আদর্শ শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে এবং শ্রীনিকেতনে পল্লীর গ্রাম-সংস্থারে। বোলপুরে বার্ষিক আনন্দ মেলার উদ্বোধন করে বাংলার লোক সঙ্গীত, লোকনৃত্য, বাংলার লুপ্তপ্রায় কুটীর-শিল্পগুলির পুনক্ষজীবন করতে পথ দেখিয়েছিলেন, শ্রীনিকেতনের উদ্বোধনের বহুভাষণে ও প্রবন্ধে "স্বদেশী সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধগুলির অতুলনীয় ভাষায় দিকে দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে গেছেন জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে। তাঁর অতুলনীয় ভাষায় যেদিন শ্রীনিকেতনে বৃক্ষছেদনে ক্ষয়প্রাপ্ত জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্ম বৃক্ষরোপন বা বন-মহোৎসব আরম্ভ কলেন, তার অতুলনীয় ভাষায় বলেন, "অমিতবায়ী সম্ভান কর্ত্তক অপহতা মাতার লুষ্ঠিত ভারতের পূরণ উৎসবই বনমহোৎসব।" এইরূপ শস্ত রোপনের গানে, জল সিঞ্চনের তানে, বৃক্ষরোপনের উৎসবে এনে দিয়েছেন হতশ্রী পল্লীকে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করবার আনন্দময় পথ। যার উপর ভিত্তি ক'রেই—যে আদর্শ স্মরণ করে আজ আমরা স্বাধীন দেশে বনমহোৎসব করি। সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার বা Community Development Projectএর কাজে হাত লাগাই। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, রবীন্দ্রনাথের সাধনা আজ রূপায়িত হ'তে চ'লেছে—স্বাধীন জাতির বিরাট দেশ গঠন মঞ্চের পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনার আয়োজনে। অপমানিত লাঞ্ছিত উপেক্ষিত অপ্শৃত্ত—মানব সমাজের বেদনা ফুটে উঠেছে বজ্রনির্বোষ কণ্ঠে—তার গানে—

"হে মোর ত্র্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মাহুষের অধিকারে বঞ্চিত ক'রেছ যারে—
সন্মুথে দাঁড়ায়ে রেথে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হ'তে হবে তাদের সবার সমান।
মাহুষের পরস্পরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ম্বণা করিয়াছ তুমি মাহুষের প্রাণের ঠাকুরে
বিধাতার ক্রন্ররোধে ত্র্তিক্রের বারে ব'সে
ভাগ করে থেতে হবে—সকলের সাথে অরপান।"
এই প্রায়শ্চিত্ত জাতিকে ক'র্ত্তে হবে। দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধের
পর ৪৩ সালের ত্র্তিক্ষ—১০।১২ বংসরের পূর্কা য়ুগের
ইতিহাস স্মরণ ক'রলেই বুঝতে পার্কেন।

শ্রমের মর্য্যাদা ও থেটে থাওয়ার মেহনতি মাহুধকে

তিনি কি শ্রন্ধার চোথে দেখেছিলেন—ফুটে উঠেছে তার "ধলামন্দির" কবিতায়:—

"তিনি আছেন যেথায় মাটী ভেঙ্গে কর্চ্ছে চাষা চাষ পাথর ভেঙ্গে কাট্ছে যেথায় পথ, খাটছে বার'মাস রৌদ্র জলে আছেন স্বার সাথে ধ্লা তাহার লাগছে তুই হাতে— তাঁরি মতন শুচি বসন ছাডি

আয়রে ধূলার পরে।

ছিছুঁক বস্ত্র লাগুক ধ্লা বালি
কর্মযোগে তার সাথে এক হ'য়ে ঘর্ম পছুক ঝরে।"
বাংলার শস্ত্র শামল ধরিত্রীর বুক যথন তিনি বাঙ্গালীর
বাংলা ভাষার ও বাংলা দেশের সর্বাঙ্গান কল্যান কামনা
করেছেন—জাঁর প্রাণের আবেগে প্রার্থন। করেছিলেন—

"বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গলার ঘরে যত ভাই বোন্
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"
জাতিকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার মুক্ত করতে ধর্মের অন্ধতা,
গোত্রীয় ভেদ বৃদ্ধি, আচারের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার
জন্ম ভগবানের কাছে আদর্শ ভারতবর্ষে স্বপ্ররাজ্য কামনা
করেছেন—তাঁ,র কবিতায়—

"চিত্ত যেথা ভয় শৃত্য উচ্চ যেথা শির জ্ঞান যেথা মৃক্ত সেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গন তলে দিবস শর্কারী বস্থারে রাথে নাই খণ্ড খণ্ড করি যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মৃথ হোতে উচ্ছলিয়া উঠে, যেথা নির্কিচার স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় অজস্র সহস্র বিশ্ব চরিতার্থ তায়— যেথা তুচ্ছ আচারের মক্রবালিরাশি বিচারের স্রোত পথ ফেলে নাই গ্রাসি পৌক্ষেরের করেনি শতধা, নিত্য যেথা তুমি সর্ক্র কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা নিজ হস্তে নির্দ্ধর আঘাত করি পিতঃ ভারতের সেই স্থর্গে করে। জাগরিত।"

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা দেশাত্মবোধ—এ কবিতায় পরিক্ষৃট হ'লেও ভারতের সনাতন আদর্শ, অন্তদেশের সঙ্গে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বে তার অবদান ফুটে উঠেছে— তার "ভারততীর্থ" সঙ্গীতে—

"হেথা একদিন বিরাম বিহীন মহা ওঁকার ধ্বনি

হৃদয় তত্ত্বে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।

তপস্তাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া।

বিভেদ ভূলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।

শেই সাধনার দে আরাধনার দক্তশালার থোল আজি ভার

হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে— এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।'

"বদেশী সমাজে" ঐ কথাই লিখেছেন—"বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যা, বহুর মধ্যে সামঞ্জন্ত স্থাপনই ভারতের সনাতন ধর্ম। ভারত ধর্ম বিভেদের মধ্যে সংঘর্ষ স্বীকার করে না। প্রত্যেক নবাগত আগস্তুককে যে শক্ররপে নিরীক্ষণ করে না। সে কাউকে প্রত্যাখান করে না, কাউকে বিনাশ করে না—কোন পথই সে পরিত্যাগ করে না। সে মহান আদর্শের পূজারী এবং সকলকে সে এক বিরাট সমন্ধ্যের মধ্যে আনতে চেষ্টা করে।"

এই আদর্শের ভিত্তিতেই তিনি বৃহত্তর ভারত সমাজের কল্পনা করিয়া স্থান্তর প্রাচ্যে—জাপান, চীন, শ্রামদেশ, দ্বীপময় ভারত—ইরাণ, ইরাক পরিভ্রমণ করিয়া ভারতীয় দংস্কৃতির পুনক্ষজীবনে প্রযত্মশীল ছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া জড়বাদী পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের ও সভ্যতার অবদানকে তিনি অধীকার করেননি।

ভারতীয় মানব সমাজের ও জাতীয়তার উদ্ধে তিনি উঠে শুধ্ বিশ্বমানবতার স্বপ্ন দেখেননি—বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠান পরিচালনে ও আদর্শে বিশ্বকবি জাতীয়তার গণ্ডীর উদ্ধে সারা বিশ্বের মানবের মধ্যে তিনি মিলন ঐক্য ও শাস্তির সন্ধান দিয়ে গেছেন— তাঁর শাস্তিনিকে-তনের ইতিহাসে ও পরিকল্পনায়।

রবীক্রনাথের সমাজ চিন্তার আলোচনায় বাদ দেওয়া চলেনা তার নারীত্বের আদর্শের কাহিনী—যা রেখে গেছেন তাঁর নানা সাহিত্যে ও লেখায়। বাদ দেওয়া চলে না তার দেশপ্রেমের ও দেশাঝ্রবোধের অগ্রব্য দান ও স্বদেশ-সঙ্গীতগুলি যা ছন্দে, লালিত্যে ও ভাষার মাধুর্যো চিরদিন বাঙ্গলা সাহিত্যকে অমর করে রাখবে ও ভবিশ্বভ দেশবাসীকে দেশ প্রেমে উদ্বৃদ্ধ কর্বে। দেশের ইতিহাসকে তিনি কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে অমরভাষায় জাতির কাছে রেখে গেছেন।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীসমাজের একটি ছত্র উদ্লেশ করে আমার বক্তব্য শেষ কর্ব। রবীন্দ্রনাথ বল্লেন— "দেশকে জয় করে নিতে হবে শুধ্ বিদেশীর হাত থেকে নয়, নিজেদের নৈজর্ম ও উদাসীত্য থেকে। দেশ আমাদের নিজেদের হয় নি, শুধ্ এই কারণে নয় যে এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে—যে দেশে দৈবক্রমে জয়গ্রহণ করেছি মাত্র সেই দেশকে, সেবার ঘারা, ত্যাগের ঘারা, জানার ঘারা, বোঝার ঘারা আত্মীয় করে তুলতে পারিনি। একে অধিকার কর্ছে পারিনি আত্মশক্তিতে ও দেশাত্মবোধে।" যদি রবীন্দ্রন্দ্রশতবাধিকীতে দেশের জনসাধারণের দেশাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে কিছুমাত্র জাগ্রত হয়—রবীক্রজয়শতবাধিকী উৎসব সার্থক হবে।

## বিধানচন্ত্ৰ

### শ্রীস্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা জুলাই বিবার বেলা একটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠলো নিদারুণ খবর নিয়ে—বিধানচক্র রায় আর ইহজগতে নাই —মাত্র সাড়ে, ১টার সময় তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে প্রণাম জানিয়ে এসেছি—আর হঠাং বিশ্ববিধাতা কি কলকাঠি নাডলেন যে

জন্মদিন মৃত্যুদিন একাসনে দোঁহে বসিয়াছে
তুই আলো মৃথোমূথি মিলিছে জীবনপ্রাপ্তে
শুনেছি কথনো কথনো প্রবৃদ্ধ জগতে এরকম অঘটন ঘটে।
জন্মদিন মৃত্যুদিনে মিলিয়ে যায়। জীবনমৃত্যু পায়ের ভূত্য হয়ে সম্মুণে শান্তির পারাবারে পরম নির্বাপনে মেশে। সম্বোধির অংগই হল নিকানং পরমং স্কুথং।

তবে তাই হোক্, তবে তাই হোক্,
ছুটে গেলাম, তথনি জনারণ্য হয়ে উঠেছে চারিদিক, সর্বস্তবের লোক ছুটেছে—ধনী নির্ধন, মোটর-বিহারী পদচারী,
ছাত্র শিক্ষক, স্ত্রী পুরুষ, কুলি মেথর। ডাক্তার ব্যারিষ্টার,
কোটিপতি ভূমিহীন, ভবঘুরে চাকুরে, ডি-এসিস,
পি-এইচডি, কেউ বাকি নেই। মনে হলো একটি
বিরাট বিশাল কর্মকুশল মামুষকে কেন্দ্র করে মৃত্যুর
শাস্তসোম্যমহিমার মাঝখানে আর এক বিশাল প্রাণ জন্ম
নিচ্ছে। নাই, নাই, নয়।

রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ, ক্ষধিল না সমুদ্র পর্বত—
একমনে একপ্রাণে উদ্বেলিত শোকাতুর জনতা বলছে—
বিশাস করতে পারছি না আমরা যে তিনি নেই, মানি না
সে কথা—তিনি আছেন, আমাদের জ্ঞানে, মনে, অবচেতনে
তিনি আছেন, সেই গণপতি, সেই প্রিয়পতি—

গণানাং আ গণপতিং হ্বামহে
নিধিনাং আ নিধিপতিং হ্বামহে
প্রিয়ানাং আ প্রিয়পতিং হ্বামহে
মনে পড়লো সাইত্রিশ বছর পূর্বে দেশবন্ধুর প্রয়াণে এক
নিদাঘতপ্ত জুন দিনে অশ্রুসিক্ত কলকাতাকে, স্মরণে
এলো একুশবছর আগের এক স্মর দিবী সন্ধিক্ষণে

জোড়াসাঁকোর গেট ভেংগে কবিগুরুর মরদেহকে ধেন
লুট করে নিয়ে চলেছিল শোকার্ত ভক্তরা। পিতা-পুত্র
আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদেরও মহাযাত্রা দেথেছি। তারই
বৃহদাকারে পুনরাবৃত্তি দেথলাম তার পরের দিন, সারা
সহর চলেছে শাশানবন্ধু হয়ে রিক্তচিত্ত শোক্তিক্ত
মান্ত্যের দল—ফিরলো শৃত্য কুলায়ে, যেমন ঝঞাবিধ্বস্ত
পাথীরা কেরে নৃতন আশ্ররের সন্ধানে প্রবল ঝড়ের
পর। কবি সজনীকান্তের কথা মনে পড়ে গেলো।

### বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছো কেউ

হাা, একটি মাত্র্য আর একটি মানদ, মেধায় মনীযায় कर्ग-व्यत्वयात्र ख्यममुखन, यात नित्क हिता बामारनत বিশ্বয়ের সীমা ছিল না-ধার আশার অন্ত ছিল না, যার দেশের জন্ম আকাদ্যা ছিল আকাশচুদ্দী, যার কর্ম প্রচেষ্টা অফুরন্ত। কবির ভাষায় তিনি শুধু শালপ্রাংশু মহা-ভুজ নন, আত্মকর্মক্ষম বীরও বটে—ক্ষাত্রধর্ম যাকে আশ্রয় করে আছে। বহুমুখী প্রতিভা, কর্ম-উদ্থাদিত চেতনা, প্রাণ-উজ্জ্ব খর দৃষ্টি—নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছে, কোণাও নীচতা নেই, ক্ষুদ্র স্বার্থবৃদ্ধি নেই, হীনমন্ততা নেই—বহু-জনহিতায়, বহুজনস্থায়, বহুজনকে নিয়ে, বহুজনকৈ আশ্রয় দিয়ে যিনি কাজ করতে চাইতেন। হয়তো সেথানে তাঁর সংগে তাঁর অমুচরেরা অনেকেই তাল রাখতে পারেন নি, কর্ম ক্লান্ত হয়েছেন, কর্তব্য বিচ্যুত হয়েছেন—কিন্তু অনাচারে ভ্রম্ভ হননি। শবাদনে বদে প্রলুদ্ধ হননি,কারণ তাঁরা শুনেছেন দেই আশার বাণী দেই অভয় ধ্বনি—কান্ধ করো, এগিয়ে চলো, মাভৈ:। রোমারোঁলা বলতেন—জীবনে সূর্য উঠলে मत किছू अक्षकात भिनित्य याय। माँ जोता, नौत নামো, পূবে হেলো, ঠেলে তোলো, মোচড় দাও, এই পাঁচটি নীতি তাঁর জীবনের প্রথম পাঠ-এ কথা তিনি নিজেই বলেছিলেন ধুবুলিয়ায় এক বক্তৃতায়। উপনিষদের উত্তরসাধক মন্ত্র 'চরৈবেতির' উচ্চাতা তিনি।

আগে চল, আগে চল ভাই—পড়ে থাকা পিছে,

মরে থাকা মিছে।

আমরা জানি বিধানচন্দ্রের জন্ম এক শ্রীমতাং গেছে. নিষ্ঠাবান ভগবদ্বিখাদী পরিবারে। শুভকর্যপথে প্রেরণার বীজ সেইথানে, মাতা অঘোরকামিনী পিতা প্রকাশচন্দ্রের কাছে। যে পিতা পঞ্চাশ বংসর পূর্বে লণ্ডন থেকে বিধান-চন্দ্র ফিরে এলে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন যে তার জীবন মুকুলিত পুষ্পের স্করভিতে বিকশিত হোক, যেদিন তিনি বিধির বিধানে চলে যাবেন সেদিন এই স্থান্মই তিনি রেথে যান। मन्न जुलमीमारमत कथाई यात्रन कतिरा प्रत्य रा. তুমি যথন যাবে হাদতে হাদতে যেয়ো—দ্বাই যেন কালে। ওনেছি তিনি ছিলেন প্রতিভাধর ছাত্র, পরে দেখেছি তাঁর অভাদয় ভিষপারত্ব হিদাবে। ব্যাধি-জর্জরিত আর্তের কাছে তিনি ছিলেন দেবদূত ধন্বস্তা। মস্ত বড ডাক্তার উৎসাহীকর্মী বর্ণমান জননেতা, এই পরিচয়েই জেনেছি তাঁকে আমাদের বালো কৈশোরে যৌবনে। কিন্তু তারও বেশী কিছু ছিল তাঁর প্রতিভার মধ্যে, প্রাণ-ফ্রণের অন্তরালে কোণায় একটি আহিতাগ্নি লালন করতেন তিনি স্থত্তে মনের মণিকোঠায়। তাঁকে দেশবন্ধর দক্ষিণহস্তরূপ, বাংলার তরুণ প্রাণ যেদিন তাকে বরণ করে নিলে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রবীণ বনস্পতিকে পিছনে রেখে। দেখেছি তাঁকে পৌরপাল হিদাবে, বিশ্ববিত্যালয়ের নানা সংস্থায় কর্ণধাররূপে, প্রম-বান্ধব রূপে। দেখেছি তাকে বেলগাছিয়া আর. জি. কর কলেজ ও হাঁসপাতালে, যাদবপুরের সেবা ও শিক্ষায়তনে, চিত্রজন ক্যান্সার হাঁদপাতালে ও মাত্রদনে, শৈল-শিখরের শুক্তারার পাশে জলবিতাং পরিকল্পনায়, দেশে বিদেশে, পথে প্রবাসে, নানা প্রতিষ্ঠানে, নানা উল্লোগে। দেখেছি তাঁকে প্রায়োপবেশনের তপস্থায় সমুজল গান্ধীজীর শরশ্যার পাশে অনলস বরাভয় মূর্তিতে। বিদেশী বণিকের মানদণ্ডের রাজদণ্ডে যথন তিনি কারাকদ্ধ তথনও নিপুণ চিকিংসকের দক্ষিণ পানি প্রসারিত হয়েছে হতভাগা <sup>ক্রে</sup>দীর দিকে। একদিকে দেখেছি তাকে লক্ষ্মীর বর-পুত্দের চিকিৎসা করতে. তেমনি দেখেছি রাস্তায় নেমে <sup>আর্তকে</sup> সেবা করতে. বাডীতে নিয়মিতভাবে প্রতিটি দিন বিনা পারি**শ্রমিকে আতুরকে আশ্বাস দিতে।** রাইটাস

বিশ্তিংএর সামনে একদিন মোটর এাাক্সিডেন্ট হল।
সর্বপ্রথমে এগিয়ে গেলেন স্বয়ং তিনি। গরীব চাপরাশী তার
স্বীপুত্রের চিকিৎসা করাতে পারে না—পা জড়িয়ে ধরল—
পড়ে রইল গুরুভার রাজকাজ, নেমে এলেন ম্থামন্ত্রী, বুকে
চোং বসিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি। বাহিরের শক্ত
আবরণের ভিতরে যে একটি অতাত দরদী মন কাজ করত
তার সন্ধান পাওয়া খুব শক্ত ছিল না। করুণাঘন চিত্রের
সংগে মিশেছিল তারই এক অন্বর্গার ভাষায়—the
amazing vitality of his mind. He never ceased
to grow, to learn, to un lerstand.

স্ষ্টির স্বপ্ন দেখছেন উত্তোগা পুরুষদিংহ -কর্মযোগী ---নিন্দা স্থতি তুলা মৌনীর মতন--গড়ে উঠবে নতুন দিনের বাংলা, নতুন শিল্প, নতুন রাষ্ট্র, নতুন চেত্রা, স্বাস্থ্যে শিক্ষায় আনন্দে ঝলমল, নতুন ভারতবধের একটি বিশিষ্ট প্রাণকেন্দ্র সমূদ্র্যোত বেলাবলয় থেকে তুংগশীর্ষ হিমাদ্রি প্রয়ন্ত, বিন্দু করে সিন্ধুর অসীমে। দেশভাঙ্গার গ্রশানে দাভিয়ে যে বামাচারী কাপালিক দল তাকে মহাশক্তির পাদ্পীঠ করে তুলতে সাহস রাথেন তাঁরাই তে। প্রকৃত যোগা। শুরু মহাকালীকে জাগালেই দেশের দার্থকতা জাগে না -মহাদরস্বতীকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কমল আসনে —ধনধারোভর। মহালক্ষীর ঝাঁপিটিও थाल मिर्छ रात, जात्रहे विश्ववितालार्थत अस्त्रताल भा হবেন মহেশবী, রাজবাজেশবী। ভুগু অর্থ নয়, বল নয়, স্বাস্থ্য নয়, আনন্দ উজল প্রমাধু নয়, শিল্প-উল্লয়ন নয়, কলামন্দির নয়, গণ্টঅম নয়, স্পন্দনমুখর মহিমা নয় —ভোগে যোগে তাাগে সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ শ্রী আর শ্রী। এই সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার, যৌবনের, শক্তির, শান্তির, স্বপ্ন দেখতেন সেকালের অর্থবানর। উপনিষদকাররা। বাংলা দেশের পরম সৌভাগা যে উনবিংশ শতাকীর প্রাণচঞ্চল বিতাৎ-সন্ধাগ দিনে কয়েকজন এসেছিলেন, খারা এই দ্বাঙ্গীন স্বপ্ন দেখতেন-পূব মিলছে পশ্চিমের সঙ্গে, ধান মিলছে ধারণায়, প্রাচীন জ্ঞান মিলছে নবীন বিজ্ঞানের সঙ্গে, অমুভতির সঙ্গে যুক্তি, ভোগের সঙ্গে ত্যাগ। তারা যেমন ভাববিলাসী তেমনি আশাবাদী তেমনি কঠোর কর্মব্রতী। এঁদের চলনে বলনে এঁদের কাজেকর্মে ধ্যানে চেতনায় জীবনের প্রতিটি পবে এই সর্বতোভন্ত ছন্দ

প্রতিফলিত হত। জীবন এদের কাছে নিরর্থক নয়, স্থখ-ছাথে সম্পদে বিপদে সার্থক পরিক্রমা। বর্জন নয় অর্জন। নিজেদের ব্যষ্টর জীবনে তারই সাধনে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন, জাতির জীবনযজে দেই সমিধ জালিয়ে পূর্ণ আত্তির অংয়োজন করেছেন। বিধানচন্দ্র ছিলেন সেই বড় সর্বমুখী বাঙ্গালীর দিগবিজয়ী প্রতিভার শেষ ফাুলিঙ্গ---যে বাঙ্গালী বাঙ্গলার ভৌগলিক সীমা ছাড়িয়ে চলেছে ভারত পথ পথিক হয়ে, বিশ্বজনের সাথী --ধীমান, বীতপাল, অশ্বঘোষ, দীপঙ্কর অতীশের, জীবকের স্বগোত্র তারা পারমিতাকে যে যোগিনীচক্রের মূলাধার থেকে সহস্রারে প্রতিষ্ঠিত করেছে, বরোবদুরে আংকরে ভাষায় ভাষায় र्घ गिठ तंत्प्रह—तनतिका त्थरक कुमानिका त्य इत्हेट्ह, চলেছে সাগরপারে শৈলশিরে। রামমোহন, কেশব, বঙ্কিম, विद्यामागत, नित्नकानम, त्रवीक, अत्रविम, एम्भवन्न, স্কভাষ, শ্রামা প্রমাদ সকলেই অল্পবিস্তর এরই প্রতীক। বিধানচন্দ্রও দেই ঐতিহে লালিত—সহধর্মী, সমম্মী স্পর্শ-কাতর তার মন। তাইতে। তাঁকে আমরা বলি— The last of the Romans, the last of the Mohicans, তিনি ছিলেন বাঙ্গালী মনের শেষ প্রত্যাশা। প্রমহংদদেবের কথায় গত প্রেরো বছর ধরে তাঁরই হাতে আগুৱা বকল্যা (power of attorney) দিয়ে রেখেছি। তিনিও কাজ করে গেছেন নিম্পহ হয়ে. .ফলাকাছ্যী না হয়ে। "যং করোমি জগন্যাতস্তদের তব পুজনম।" সেই আশ্রয় যথন থদে যায়-পায়ের নীচের মাটি যথন ধ্বসে, উদার আকাশ সরে যায় তথন শোক-বিহবল ত আমরা হবই কিন্তু তথনই প্রশ্ন জাগা উচিত— ততঃ কিম এর উত্তর দিয়েছেন একজন বিদেশী—সেটি তুলে দিয়েই আমার কর্ত্ব্য শেষ করি—

The problem of the Bengali people is as peculiar as is challenging. It has a historic background born of twisted and tortured developments since the world war and it has the deeper anguish of a sensitive and emotionally volatile community which has preferred the pursuits of art and culture to the temptations of commerce and industry, "What Bengal thinks to-day the rest of India thinks to-merrow" was the crescendo. of

Bengal's great renaissance. Now, other parts of India have advanced which should be a tribute to the pioneering role of Bengal in the national upsurge. But the Bengali believes that he is stagnating under a conspiracy of circumstances over which he has no control. The sense of frustration is only heightened by the feeling that the galaxy of-Bengal's giants who dazzled the entire nation is almost over.....To this situation of melodrama and explosive pathos Dr. Roy has administered a healing touch whose effects will become clear with the passage of time. As the lone giant of Bengal's passing generation, he maintains the emotional bridge as 'Bharatratna'. His hard work is an example for every Bengali who may otherwise be prone to sulk in a corner, his cheer is infectious, his attention to administrative details and his sagacious guidance have bewitched even veterans...and his height remains an inspiring symbol..."

এই আমাদের বিধানচন্দ্র। তাই যথন অকল্যাণের অকরণ স্পর্শ বাংলাকে মথিত থণ্ডিত করে দিল দেই ত্র্যোগের ত্র্দিনে তাঁর ভগ্ন দ্লান মৃক মৃথে ভাষা জাগাবার ভার, তাঁর নিরন্ধকে অন্ন দেবার প্রচেষ্টা, তাঁর বাস্তহারাকে আশ্রায়ের আশ্বাস—ভগবানের নিদান রূপে এসে পড়ল বিধানচন্দ্রের উপর—

### দিয়েছে। আমার পরে ভার তোমার স্বর্গটি রচিবার

দেই ইতিহাস গত ১৪ বছরের অক্লান্ত সাধনার ইতিহাস রাইটার্স বিল্ডিংএর ফাইলে ফাইলে কলকাতার পথে পথে বাংলার পল্লীতে গ্রামে, নয়াদিলীর উল্ভোগ-ভবন মন্ত্রণাভবন সচিবালয়ে, নেতাদের সঙ্গে পরাম্পে বৈঠকে, ইউরোপ আমেরিকার আলাপে আলোচনায় তা লিপিবদ্ধ আছে। সে শুধু তেল-ভন-লকড়ির পরিচয়নয়, সে শুধু শোর্ষবীর্য আশা আকান্ধার প্রতীক নয়, সে শুধু ঘর বাড়ি, ক্যানেল ড্যাম ইলেকট্রিসিটি, নয়র-সম্প্রসারণ, বিশ্ববিভালয়-উদ্ঘাটন্, শিল্প উল্লয়ন, পল্লী সংঘটনেই আবদ্ধ নয়—সে একটা বিরাট মান্ত্রের প্রতিদিনের ইতিহাস।

মোর লাগি করিয়ো না শোক
আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিপলোক।
আজ বলতে ইচ্ছে করছে যে তুমি শুধ্ রাষ্ট্র-প্রধান নও,
চিকিৎসক-শ্রেষ্ঠ নও, মহানায়ক নও, আমাদের ঘরের
অতিপরিচিত আপন প্রিয়জন, শাঁথ বাজিয়ে তুলদীতলায় প্রদীশ দিয়ে তোমাকে বরণ করে ঘরে তোলা
যায়—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহং।

রবীক্রনাথের কাছে গিয়ে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে অমর ছটি ছত্র লিথিয়ে এনেছিলেন বিধানচক্র, যার গল্প তিনি বহু বার করেছেন—

> এনেছিলে দাথে করে মৃত্যুখীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

নে তো তার সম্বন্ধেও প্রযোজা। সে মহাজীবনই থেন
মহাশরণ হয়ে ওঠে, সেই আদর্শ, সেই মঙ্গল চিন্তা, সেই
কুশলশীল কর্মপ্রালী। যেন আমরা বলতে পারি যে
মৃত্যুকে আমরা অমৃত করে নিয়েছি——পার্থিন রজঃ মধ্মহ
হয়েছে—তোমার আসন শৃক্ত যেন না থাকে, হে বীর
পা কর:—

যতে মরীচি পুরতো মনো জগাম দ্রকম।
তত্ত আবত থামসীঃ ক্ষরায় জীবসে
আহ্বা তোমার যে স্ক্রপ্রসারিত কিরণমালার পথে
চলে গিয়েছে তাকে আমরা পুনরাবাহন করি—সে
আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক

যতে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দ্রকম্
তন্ত আবর্তরামদী হল্মার জীবদে
তোমার যে আত্মা স্থান্তর নিখিল বিশ্বে পরিবাপ্তি হয়ে
গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাবাহন করি। এহি, এহি
দক্ষিণেভিঃ পথিভিঃ,—আমাদের সব কিছু মঙ্গণ কাজে, চিন্তার ধ্যানে গানে চেতনার তৃমি এদো,
আমাদের আত্মবিনাশ্মন্ততার প্রতিরেধক হয়ে এদো,
বাংলার জল, বাংলার মাটি, পূর্ণ হোক্ পুণ্য হোক—ভারত
আবার জগংস্তার শ্রেষ্ঠ আসন নিক্।

মরিয়ামি মরিয়ামি মরিয়ামি ইতি ভাষদে ভবিয়ামি ভবিগামি ভবিয়ামি ইতি নেশ্চমে মর্জীবন থেকে মহাজীবনে থাবার এই তো মন্ত্র। আছে তৃঃথ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে তবুও শাস্তি তব্ অনস্ক তব্ আনন্দ জাগে।

## অসিতপর্ণ।

## সন্তোষকুমার অধিকারী

আমার আকাশ তুলছে অন্ধকারে অথচ তু-চোথে কাপলো আলোর ঝণা; আধারপুঞ্জে দাড়ালে অসিতপণা, এ' সৌভাগ্য শোনাই বলো ত' কারে ?

আকাশ স্থান মেঘ জল হ'য়ে করে দিগন্তে নামে বিপুল স্তব্ধ অমা, হতাশার কড়ে বাঁচার পাইনি ক্মা, নিঃখানে মানি, বুকের রক্ত করে। অথচ তোমার হাসিতে স্নিগ্ন স্থর আশ্বাসে আর জীবনের প্রতায়ে; এ' আশ্চর্য মিছে যদি হয়—ভয়ে চকিত; জানো ত' আশা বড় ভঙ্গুর।

আমি জেনে গেছি বার্থতা; সংশয় পরুষ স্পর্শে আমায় করেছে বন্ধা।; অথচ আমার হংথকে দিতে জয় শ্রাবণ রাত্রে এলো কি রজনীগনা!!

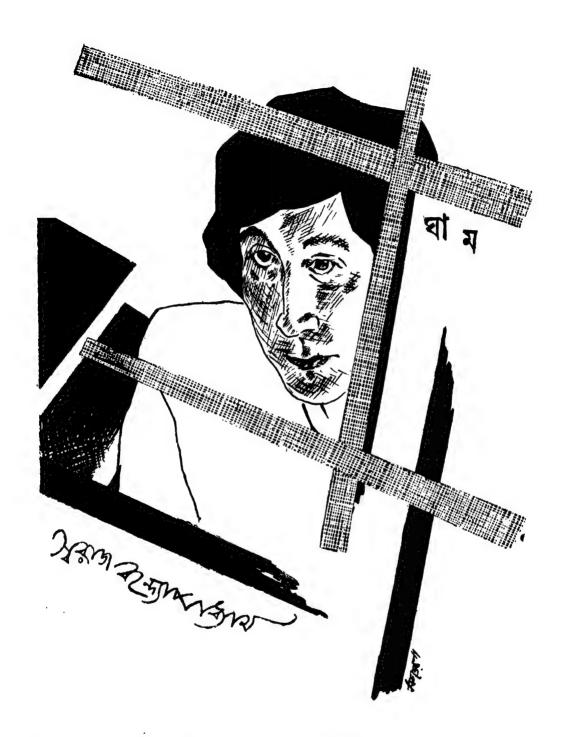

স্ব তিটি হয়ে তবে বন্ধ হোল। নৈষেরটি ছ'বছরের।

ামেস আর কতই বা। এই তো সবে তেত্রিশ। বিয়ে

ংয়ে ইস্তক ছেলেমেয়েদ্রে হাপাজত আর রান্নাঘরের

াধুনীগিরি। আর কি ক্রমেত পেরেছে দীপা?

বিভাস নিজের স্বার্থটি বোঝে ধোল আনা। সকালে চা চাই, চান করতে যাবার আগে আরেকবার চা চাই। উন্তনে ডাল ফুটুক, ভাত ফুটুক, কিছু গুনবে না বিভাস। বলা মাত্র তার চা চাই। মাঝে মাঝে মুখ না করের পারে

দীপা। অত কিদের ! বানুর আরামজ্ঞানটুকু আছে পুরো, দীপা সকাল থেকে খাটতে খাটতে মুখে রক্ত উঠলেই বা কি আদে যায়।

—জিজ্ঞেদ করেছিলে একবার একটু জল থেয়েচি কিনা ?

ভাতের ফ্যান গালতে গালতে বলে দীপা।

বিভাগ হাদে।—সবই তো তোমার। যা হোক নিয়ে থেনেই তো পারো।

ওই এক কথা! গাজ্জলে যায় দীপার। সব চেয়ে বেশী গাজ্জলে ওই হাসি দেখলে। যাই বলো না কেন, ঠিক হেসে উাড়য়ে দেবে, আশ্চর্য মান্ত্য !

একদিন তো মেয়েকে দিয়ে বলে পাঠালে—বলগে যা তোর বাবাকে, ডাল না নাবলে চা হবে না। দিনের ভেতর হাজার বার চা থেতে হলে একটা রেস্ট্রেণ্ট খলে বস্থক গে'।

- কি গো, অপিস থেকে এসে একট চা পাবো না ?

  থব গন্ধীর ম্থ করে বলে দীপা,—না। একট পরে
  পাবে।
  - —ভালটা নামিয়ে একটু জল গ্রম করলেই হয়।
- --পারব না। আমি তোমার মাইনে-করা রাঁবুনী নই যে যা হুকুম করবে, তাই করতে হবে।

বিভাপও ম্থটা গন্ধীর করে বলে—বেশ।

বলে ওপরে উঠে আসে।

দীপা বাঝে বিভাস একটু চটেছে। চট্ক, একট্ চটলেও ওর শাস্তি। বিভাস এত হাসবে কেন ? এত শাস্তিতে থাকবে কেন ? যত অশাস্তি কি তার একার ? আজ একটু ক্ষা হয়েছে তবু।

তাড়াতাড়ি ডালের কড়া নামিয়ে কেটলির জল গরম করে চা তৈরী করে মেয়েকে দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দেয় দীপা। ভাবে বেশী যদি রেগে থাকে তবে কাপটা ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে দেবে। তার চেয়ে যদি কম রেগে থাকে তবে চা থাবে না।

আবার দীপার গিয়ে সাধাসাধি করতে হবে। বাবুর রাগ ভাঙাতে হবে। বলতে হবে, বেশ বাপু, তোমান্ন চা করে তবে আমার সব কাজ। হোল তো!

णातरक जातरक दवन अकड़े थूनिक हरत्र कर्फ मीला।

রাগারাগি, মান-অভিমান, মন্দ কি ? তবু তো বৃক্ধে দে একে রাগাতেও পারে, কাঁদাতেও পারে। হেদে উড়িয়ে দেয়ার চেয়ে অনেক ভাল। হেদে উড়িয়ে দেয়া মানে গ্রাহির মধ্যে না আনা। দেটা দহু করা ধায় না।

भारत्र नीरह निय अला।

দীপা কড়াইয়ে তেল ঢালতে ঢালতে জিজেদ কোরল,
—কিরে, চা থেয়েছে তোর বাবা ?

— ইাা, খাচেছ তো। হেসে বললে, দেখলি চা হোল কিনা?

মৃত্তে দীপার মুখটা শুকিয়ে গেল। কড়ার তেলের ফেনা মরে ধোঁয়া উঠছে। কালজিরে হাতে নিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্দখাস ফেলে কড়ায় কালজিরে ছেড়ে দিলো। একটু নেড়ে চেড়ে ডালটা ঢেলে দিলো দীপা। ছটো শুকনো লক্ষা কোড়ন দিতে ভুল হয়ে গেল।

আবার দীর্গশ্বাদ ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলো না দীপা।

ক্লাস টেন অন্ধি পড়েছিলো দীপা। বয়েস তথন সবে সতেরোয় পড়েছে। বাবা মা সাততাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলে। দীপা তথনই একবার মৃত্ আপত্তি জানিয়ে-ছিলো, বিয়ে হলে আর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়া হবে না।

বাবা শুনে যদি বা একটু পিছিয়েছিলেন, মারেগে বললেন,—কেন হবে না শুনি ? বিষের পর কি কেউ পাশ করে না ? তাছাড়া এমন ছেলে পাবে কোথায়। গবর্গমেন্টের চাকুরে। অতএব বিয়ে হোল। গভর্গমেন্টের চাকুরে বলে মা যে প্রতিটি পড়শীর কাছে গর্ব করেছিলেন, দে গর্বের কথা ভাবলে আজ হাসি পায় দীপার। টেলিংকান অপিসের কেরাণী। মাস কাবারের এক হস্তা আগে টাকা ফুরিয়ে যায়। তবু যদি একটু সাবধান হোজে বিভাস—তবে এমন শোচনীয় অবস্থা হোত না।

বিভাস মোটে সাবধান নয়। মাট্রিক পরীক্ষার যথন আর আটমাস বাকী, থোকন পেটে এলো। তার-পর একবছর ত্বছর অস্তর ছেলে আর মেয়ে। চার ছেলে তিন মেয়ে। তেত্রিশ বছর বয়েস অন্দি স্থ-আহলাদ কিই বা মিটেছে দীপার। আঁতৃড় ঘর আর রান্নায়র। স্থাকি আর ওর ছিল্,নাণ ম্যাট্রিক পাশ ুঁ করবে, কলেজে পড়বে, সাজবে, গুজবে, বেড়াবে। কই ি কিছুই তো হোল না ১

দেহার সীমা ছাড়িয়ে গেছে এখন। পুরুষজাতই স্বার্থ-পর। দিবিা হাসছেন, খেলছেন, বন্ধুদের সঙ্গে আড়ুড়া মার-ছেন, আদর্শ জননী হবার উপদেশ দিচ্ছেন। মাসকাবারে টাকা কটি হাতে তুলে দিয়ে খালাস। কতব্য শেষ হয়ে গেল তার।

শার দীপার । কি করে সংসার চলবে, কত বাজার করবে, ছোট ছেলেটার আমাসা সারবে কিসে, বড় ছেলেকে একটু ঘি খাওয়ান যায় কিনা, ঠিকে ঝি-টা আবার চারদিন কামাই করছে। ঝামেলার আর অস্ত নেই!

় রাত বারোটায় যখন ওপরে ওঠে আসে দীপা, তখন ় বিভাদের সঙ্গে কথা বলবার শক্তিও থাকে না, ইচ্ছেও থাকে না। আর কথা বলবেই বা কার সঙ্গে। বিভাস তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

এমনি করেই তো ষোলটা বছর কেটে গেল। রূপ
নগতে কি আর কিছু আছে, না স্বাস্থ্য বলতে কিছু
আছে ? বলতে নেই—বিয়ের সময় দীপা রীতিমত রূপসীই
ছিল, তার ওপর ছিল যোবন। সবাই বলতো হাসলে
নাকি ওকে এত ফুল্ব দেখাত। এখনও হয়তো সে
রূপের কিছু অবশিষ্ট আছে। কিন্তু হাসি আর নেই।

এই সেদিন বহুকাল পরে একবার হাসল দীপা।
নিশ্চয়ই ওকে বহুদিন পরে খুব স্থন্দর দেখিয়েছিলো,
তা ধদি না হবে, তবে অমন হাবার মত তাকিয়ে রইলো
কেন লোকটা। সামনের বাড়ির শরদিন্বাব্। শোনা
বায় ভদ্রলোক নাকি সাহিত্যিক। বই টই লেখেন,
দীপা অবশ্য একটি বইও পড়েনি। বই পড়বার সময়
কোথায় ওর ? সব কথাই শোনা। বোনের বাড়ি আছেন
ভদ্রলোক। স্বী নাকি মারা গেছে বছর পাঁচেক হোল।
ছেলেপুলে নেই একটিও। একটু কই লাগে দীপার। একটা
মেয়েও বদি থাকত, লোকটা এমন করুণ হয়ে উঠতো
না ওর কাছে। লোকটার তাকানিটা ভারী করুণ।
দেখলে মায়া লাগে।

া শরদিন বোস। অনেকগুলো বই লিখেছে। বইয়ের নাম দীপা জানে না। তা হোক তথু রই যারা লেখে তাদের সমকে ভারী একটা কোতুহল সাছে, তথু ওর কেন

জনেকেরই। শরদিন বোদকে একটু অন্ত রক্ষের মাস্থ মনে হয়, মনে হওয়াটা বিচিত্র কি ?

কিন্তু ও হাসল কেন? হাসল লোকটার ভাবেভেবে তাকানি দেখে। মরণ! সাত ছেলের মায়ের দিকে তাকাচ্ছে দেখো! দীপার কি সেই বয়েস আছে, না সেই মন আছে?

কোন কালে হয়তে। ছিল, কিন্তু সে মন পরিণত হতে
না হতে, পুরুষ সম্পর্কে কৌতুহল জমে উঠতে না
উঠতে বিভাসকে কাছে পেয়েছে ও। আর তারপর
পেয়েছে বছরের পর বছর সস্তান। এমনি সে সব খৌবনের
নানা রঙের ভাব-সাবগুলো কোনদিনই স্পষ্ট হতে পারেনি
ওর মনে। স্পষ্ট হবার আর বোধ করি দরকারও নেই।

ত্ব-।

তবু দীপার হাসি পায়। শুধু কি এই ভেবে যে ভদ্দর-লোকের আক্লেলের বলিহারী। সাতটি সন্থানের মায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লাখো ? হয়তো তাই-ই হবে।

ত্ৰ--।

তবু দীপার একটু কৌতুহল জাগে লোকটা কি এত বড় বোকামী করবে ? শুনি তো লোকটা চিস্তাশীল, ভাবুক, তার এমন একটা ভুল অকশ্বাং হবে কেন ?

তবে তার ভেতরে ভাল লাগবার মত কিছুরপের সন্ধান পেয়েছে লোকটা ?

ছি, ছি, এ সব কি ভাবছে ও ? বারান্দা থেকে ঘরে চলে আসে দীপা। ছেলেদের স্থল থেকে আসবার সময় হয়েছে। আজ কটি তরকারি করবার সময় ও পায়নি। চিড়ে কিনিয়ে খানাতে হবে, আর দই, ছটি ছটি মেথে মেথে দিতে হবে ওদের।

ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামবার সময় আর একবার দীপার চোথ পড়ে সামনের জানলার দিকে। ঠিক তাকিয়ে রয়েছে। একটু যেন হাসছে।

মরণ আর কি !

তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে দীপা। আর তাকায় না।

চিঁড়ে দই আনতে দেয় ঝিকে। বাটিগুলো নামাতে নামাতে ও না ভেবে পারে না শরদিন্বাব্র চেহারাটি কিন্তু ভারী ফুলর। থোপা থোপা কোঁকভা চুল্। আঁচড়ায় না বোধ হয় কথনো। পাতলা একটা গৈঞ্জি পরে দাড়িয়েছিলো। ধবধবে পরিকার চওড়া বৃক্থানা। চোথ ত্টি বড় বড়, একটু অন্তমনস্ক, হঠাং দেখলে একটু বোকা বোকা মনে হয়।

এ পাড়ায় অবশ্য ভশ্রলোকের চেহারার স্থ্যাতি আছে।

সেদিনও শিবুর মা বলছিলো—অমন স্থন্দর চেহারা।
দেখলে তো ছাব্দিশ সাতাশ বছর মনে হয়। আর
একবার বিয়ে করলেই পারে ১

কথাটা ন্যায়। আর একটি বিয়ে করাই উচিত ভদ্রলোকের। ভদ্রলোককে বর পেলে এথনো যে কোন মেয়ে বর্তে যায়। সে নিজেও কি—।

ছি. ছি. এসৰ কি আবোল-তাবোল ভাৰছে দীপা।

ঝি চিঁড়ে দই নিয়ে এসেছে। নাও বাপু, বাসন ক'খানা বার করে ফালো। বাসন মাজতে মাজতে মফো করে বোস না।

ছেলেরা এমে পড়লো বলে। দীপা রাত্রের ক্টনো কটতে বমে।

সন্ধো নাগাদ বিভাস এসে জামাটা ভেড়েছে। দীপা চায়ের কাপটা নিয়ে ওপরে এলো। জামাটা মুখের কাছে লাগতেই ভাপসা ঘামের গন্ধে সরে গেল দীপা।

—জামাটায় কি বিচ্ছিরি গন্ধ হয়েছে, একট সেন্ট লাগালেই তো পারো ?

— দেও ! বিভাস ক্ল একট কুঁচকে তাকায়।
দীপার চোথে পড়ে গেঞ্জিটা বগলের ছদিকে ছিঁড়ে গেছে। **ঘামে জবজবে।** 

—একটা গেঞ্জিও কি কিনতে পারো না ? বিভাস একট বিরক্ত হয়ে তাকায়।

দীপা কথাটা বলে ফেলেই একটু লচ্ছা পায়। কথাটা বলবার সময় ওর চোথের সামনে ছিল আর একজনের পরিষ্কার পাতলা গেঞ্জিপরা চওড়া বুক।

একটু হেদে বলে দীপা,—গেঞ্চিটা কাল লুকিয়ে নিয়ে আমি ঘরের স্থাতা করে নোব। দেখো, তবে তুমি জব্দ হবে।

বিভাগ একটু অবাক হয়, একটু বিরক্ত হয়—কি বিভাগ কি ঘুমোছে ! এত ঘুমোছে ?

ভ্যাদ ভ্যান কোরছ, গৈঞ্জি কেনবার টাকা কোথার গ জেনেশুনে আবার স্থাকামো আরম্ভ করলে কেন ?

মেঝের ওপর বদে পড়ে বিভাদ।

এই কথার এই উত্তর! রীতিমত কৃ**দ্ধ** হয়ে ওঠে দীপা।

— চারইলো। বলে চা নামিয়ে রেখে রাশ্লাঘরের-দিকে চলে যায়।

রান্নাঘরে এসে কিন্তু রাগ হয় না দীপার! রাগ্
হবার ম্থেই একটা সহাস্তভূতির ভাব আসে মনে।
আহা, অপিস থেকে গেটেখুটে এসেছে, এখনই এ
ভাবে কথাগুলো না বললে হোত। অপিসে মাঝে মাঝে
সায়েবের কাছে বকুনি খেলে মেজাজটা ওর ভাল থাকে
না। সায়েবটারও বলিহারী! যত রাগ ওর ওপর।
ভালমাল্যের ওপরই অত্যাচার বেশী হয় কি নাং!
বিভাস যে মান্থ্যটি ভাল এ কথা তো দীপার চেয়ে বেশী
কেউ জানে নাং! তবু যদি সাদা চামড়া হোত। এ
আবার দিশী সায়েব। এদের নাকি ইংরিজ। গালাগালের
বহরটা আরও বেশী। বিভাসের ম্থেই গুনেছে দীপা।

যাক গে, বিভাসকে কথাগুলো বলে ভাল করেনি দীপা। রাজ্যিরে একটু গপ্পসপ্প করে ওকে খুশি করতে হবে।

রাত্রে শুতে এদে দেথে বিভাস বালিশটা বিছান। থেকে টেনে নিয়ে মাটিতে শুয়েছে। রাগ হয়েছে বারুর। মনে মনে হাসল দীপা।

ঘরের জানলা দিয়ে চোথে পড়ল শরদিন্দ্বাস্ তথনো লিখছেন। অনেক রাত অদি উনি লেখেন। কোঁকড়া চূলগুলো কপালের ওপর পড়েছে। একমনে লিথে চলেছেন।

দেখছিলো দীপা। বেশ তন্মর হয়ে দেখছিলো। এর আগেও দেখেছে, কিন্ধ আজকের দেখার ভেতর তন্মরতা ছিল বেশী।

হঠাং মুথ তুললেন শরদিলুবাবু। সরাসরি এই জানালার দিকেই তাকালেন।

ছি, ছি, দীপা সঙ্গে সঙ্গে সরে এলো জানলার ধার থেকে। নিশ্চয়ই ভদ্রনোক দেখে ফেলেছে। কি লজ্জা!

বিভাদের মুখখান। মেজের ওপর থ্বড়ে পড়েছে। বিভাদ কি ঘুমোচেছ ় এত যুমোচেছ ? ত্রী আন্তে আন্তে বিভাদের গায়ে ধাকা দিলো দীপা— শুনছো।

বিভাপ মৃথটা তেমনি অর্ধেকটা মেঝের ওপর রেখেই বলুলো,—বলো।

থক্ থক্ করে তেনে ওঠে দীপা,—ওমা গো! ঘুমোয় নি এখনো?

তারপর পিঠে একটা ছাত রেথে বলে,—মেজেয় কেন, বছনার চলো।

বিভাস তেমনি চোথ বজেই বলে,—গরম লাগছে।

— এাাদ্দিন গ্রম লাগল না, আজ্ বুঝি গ্রম লাগছে। নাও ওঠো।

বিভাস আর কোন কথা না বলে বিছানায় উঠে এসে ভয়ে পড়ে।

পাশের ঘরে বড় ছেলেমেয়ের। ঘুমোচ্ছে। কচি ছুটোকে নিয়ে দীপা শোয়। আলাদা শোয় না। বরাবরই বিভাসের পাশে শোয়। ওর নিজের ইচ্ছে নাথাকলেও এটা বিভাসের ইচ্ছে। বিভাসের ইচ্ছে ভয়ে অমান্ত করতে পারে না দীপা।

আজ কিন্তু ও নিজেই বিভাসের পাশে শোবার জন্যে বাস্ত হঙ্কে পড়ে। বেশ ভাল লাগছে ওর পাশে শুতে। তা ছাড়া বিভাস একট রাগও করেছে, তাই শোয়া দুর্বকার।

ছেলেমেয়েদের ঘরের আলো নিভিয়ে দোরটা বন্ধ করে দেয় দীপা। তারপর আলোট নিভিয়ে ঝুপ করে শুয়ে পড়ে।

বিভাসের দিক থেকে বিশেষ সাড়া নেই।

अ অগত্যা দীপাকেই বলতে হয়,—স্তনছো। আবার
দুমোলে নাকি ?

- —না। বলো।
- —আজ বুঝি আবার সাহেব গালাগালি করেছে ?
- r=-
- জোমাদের ওই সায়েবটা ভারী পাজী। ইয়া গো লোকটা দেখতেও কি খুব ভাল ? পাজী লোকগুলো কিন্তু দেখতে খুব ভাল হয়।
  - —কার কথা বোলছ ? বোস সায়েব ?
  - —হাা, সেই বদ লোকটা।
  - —দেখতে খুব ভাল। ধোপ ছরস্ত।

ধ্ক থ্ক করে হাসে দীপা,—ভাথো,∴ঠিক বলেছি। পাজী লোকগুলো দেখতে খ্ব ভাক হয়।

### - 5 2(3

—তা হবে নয়। এই ছাথো নাও বাড়ির শরদিন্দু-বাবু। দেখতে কেমন স্থলর, কিন্ধ নিশ্চয়ই লোকটা পাজী।

বিভাগ নড়ে শোয়।—তুমি কি করে জানলে লোকটা পাজী ? কত বড় সাহিত্যিক উনি, তুমি জানো ?

—সাহিত্যিক-ফাহিত্যিক জানিনা বাবু। বৌ মরেছে আবার বিয়ে করলেই হয়। নিশ্চয় লোকটা থারাপ। ও ভাল হতে পারে না।

বলতে বলতে শরদিন্বাব্র ভাসা ভাসা চাউনিটা চোথের গুপর ভেমে ওঠে। থোপা থোপা কোঁকড়া চূল। ধ্বধ্বে চওড়া বুক।

ি বিভাসের গায়ে হাত রাথে দীপা,—যাই বলো, ভারী স্থল্য দেখতে কিন্তু লোকটা।

্ত্রতান্ত গন্তীর স্বরে বলে বিভাস,—খুব পছন্দ হয়েছে।
চট করে হাতটা পরিয়ে নেয় দীপা,—তার মানে ১

—তার মানে লোকটা দেখতে স্থন্দর, অথচ তুমি নিশ্চয় জানো পাজী।

मीभात मतीत्रहें। त्रूर्भ अर्थ, ज्राह्म ना तार्भ र

ওকি ভয় পেয়েছে ? ওর কথায় কি কোন তুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। হতে পারে না। বিভাসের ম ংরা, মন নীচ্, তাই সে কুংসিং একটা ইঙ্গিত করতে একট্ও দিধা কোরল না।

রাগে ফুলে উঠে দীপা বললো,—তুমি কি বলতে চাও ?

- —কিছুই বলতে চাই না। তুমিই তো আগা গোড়া নানা কথা বলতে চাইছ।
- একটা লোক দেখতে স্থলর হলে তাকে ক্চিছত বলতে হবে ? কি নীচ তোমার মন ?

বিভাস কথা বলে না। চূপ করে শুয়ে থাকে। দীপার ভেতর থেকে একটা বমি-বমি ভাব খাসে।

ছি, ছি, বিভাদের মত একটা নোংরা লোকের সঙ্গে তাকে এতকাল ঘর করতে হচ্ছে। কি ছোট মন বিভাদের ? তার মত এমন নরম মেয়ে পেয়েছিলো বলে এতকাল স্বত্যেচার করেছে। তাই বলে যা নয় তাই বলবে ? সব কিছুরই একটা দীমা স্বাছে!

হঠাং বিভাস চিবিয়ে চিবিয়ে খুব আন্তে আন্তে বলে,
—শরদিন্বাবৃও কাল আমাকে তোমার কথা জিজেদ করছিলো।

দীপা চাপা তর্জন করে বলে,—চুপ্ ক্রো, তোমার সঙ্গে

কথা বলতেও ধেলা হয়। আমার তোমার মীত ছোট মন নয়। মনে এক মুখে এক করতে আজও শিথিনি।

সত্যিই কি তাই ? দীপা কি মনে এক মুখে এক করতে শেখেনি ? আজকের সব মনের কথাই কি বিভাসের সামনে ও মুখে আনতে পেরেছে ?

দীপা কি ওর মনকেই পুরো অস্বীকার করে বদছে না ? দীপা ঘেমে ওঠে।

विভाम हर्ठाः भाग कित्रत्ना। ना, मीभारक कथा छरना

বল। তার উচিত হরনি। দীপা তো তাকে ছাড়া জীবকে।
দিতীয় পুরুষ চিন্তাও করে না। তবু কেন যে ও কথাওলো।
বলে বদলো। কি জানি কেন ও দীপার মুখে অন্ত পুরুষ,
স্থলর শুনলে সহা করতে পারে না। এটা যে তার খুই,
অন্তায়—অস্বীকার করবে কি করে ?

বিভাস দীপাকে জড়িয়ে ধরে।
দীপার রাগ ঘামে ভিজে ঠাগু হয়ে এসেছে। ও বিভাস সের কাছ থেকে এতক্ষা এইটেই চাইছিলো।

## একটি যালার কাহিনী

### শ্রীশ্যামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

মালা কিনতে ঢুকলুম হাতিবাগান বাজারে, সস্তাও হবে অনর তাতে থাকবে অন্তরাগের বাড়তি জোলা,

আমাদের পাড়ার দোকানের মালা! চেনা দোকানী,

তারই মুথে শুনলুম দেখা করতে পারবে না তুমি আজ, বন্নুদের কাছে তাই ক্ষমা চেয়ে

বিজ্ঞপ্তি দিয়েছ তোমার দরজার।

অস্ত্রথ অনেকেরই করে, তোমারও করেছে।

সকা ব কাগজে পড়লুম ভালো আছো তুমি;

আশা করেছিলুম হরতো বা দেখা হবে,

এক ু ্রিসি, ছটো কথা, শিশুত্রের মহান প্রসাদ

ধন্ত করবে হামাদের।

দোকানী বললে একটু আগেই সে ফিরেছে ওধার দিয়ে,

দেখা আজ একেবারেই হবে না,

শরীর নাকি তোমার দেখা দেবার মত নর।

মনটা দমে গেল, ভাবলুম থাক্গে

মালা কিনে আৰু কাছ নেই

মালা কিনে আর কাজ নেই, হাতে তুলে না দিতে পারলে কি হবে বয়ে নিয়ে গিয়ে। পরক্ষণেই কিন্তু মত পালটালো। অনেক দিনের সংকল্প, যাই না হয় একবার,

ন্বিনিময় না হোক, প্রীতি নিবেদন তো হবে। আমাদের একান্ত ভালবাসার ধন তুমি,

মহান নেতা আমাদের, তোমার জন্মদিনে অস্তম্ব তোমাকে কাছে পাবনা ব'লে পৌছে দেবনা আমাদের প্রীতি-উপহার,

তাও কি হয়!

<sup>অনেক</sup> বেলা হয়ে গিয়েছিল একাজে দেকাজে, ফিরে এনে তারপর স্নানাহার। দোকানীকে বলনুম, দাও ভাই একটু ভাল দেখে কম দামের একটি মালা। দোকানী আমাদেরই লোক, তোমাকেও ভালবাসে, চেনা বলেই বোধহয় বেশ মালাটি দিলে, ভুর ভুর করছে টাটক। বেলকুলের সৌরভ।

খুদি মনে ট্রামে উঠলুম। দেখা না হ'লেও এ মাল। পেলে আনন্দ হবে তোমার,

কি চমংকার এর গন্ধ!

নিজের নাম লেখা কার্ড দেফটিপিন দিয়ে

এঁটে দিল্ম মালাটির দঙ্গে,

দেখা যদি নাও হয়, জানতে পারবে কোন ভক্ত দিয়েছে।

টাম চললো। জানলার ধারে একটি সিটে ব**লে** মন চললো তারি সঙ্গে।

তবু তুমি আছ ব'লে

পর্বতের আড়ালে আছি **আম**রা, নইলে যা আমাদের অদৃষ্ট!

খান্ খান্ হয়ে গেল সোনার দেশ,
আর লক্ষ লক্ষ মান্থবের সোনার সংসার।
তোমার দিগন্ত-বিস্তারী উদার চোথের আলোর
গভীর রাত্রির মধ্যেও আরক্তিন উষার স্পান্দন;
তুমি দিরেছ ন্তন বাংলা গড়বার মহান প্রতিশ্বতি!
তোমার ভালবাদি, তোমার আশার আশন্ত আমরা,
তোমার নেতৃত্বে চালিত আমাদের কত স্বপ্ন, কত সাক্ষ:
—সেই তোমারই আজ আবার অন্থ করলো!
বর্দ কত তোমার, বাঙ্গালীর গড়পড়তা প্রমায়ু কত,
এপব আমাদের ভাববার কথা নয়।

আমরা তোমাকে ভালবাসি,

আমাদের দমহাদর বন্ধু তুমি, তোমার জন্মদিনে আমরা যথন স্বস্থ আছি, তুমি কেন অমুস্থ হ'লে।

চে চে: ঘন্টা বাজিয়ে বউবাজার ষ্ট্রীট পার হলো ট্রাম,
হঠাং নির্মল চন্দ্রের বাড়ীর সামনে দেখি
ক্লিমিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়ুচ্ছে একদল ছেলে,
ধ্বশ কিছু লোক হন্ হন্ করে চলে; হু উত্তর থেকে দক্ষিণে,
ব্যাপার কি ১

ব্যাপার কি জানতে দেরী হ'ল না,
কীমে বসেই শুনল্ম: তপ্ত গলিত সীসের মত
কানে চুকলো থবরা,
চোথের সামনে এক মুহূর্তে সারা জগং অন্ধকার হয়ে গেলো।
স্বাহিৎ ফিরলো, হাতের মালাটি আল্গা হয়ে পড়ে
যাচ্ছে মাটিতে;

হায়রে! এ মালা নেবার জন্ত তুমি আর আমাদের কাছে আদবে না!

সব লোক যাচ্ছে তোমার নাড়ীর দিকে, বাড়ীর মধ্যে, সেদিকে যেতে পা আর উঠলো না আমার। হাতে যে আমার চমৎকার বেলফুলের মালা, পাড়ার চেনা দোকানী আমাদের তৃত্বনকেই ভালবেদে সন্তার দিয়েছে,

তোমার জন্মদিনের প্রীতি-উপহার।

ভান দিকে তোমার বাড়ী, বাঁ দিকে সরকারী বাগান, বাড়ীর মধ্যে জমাট কান্নার চাপে বাতাদ তো চুকতে পারছে না, মনে হ'ল গুথানে আমার দম আটকে যাবে। ৰাগানের নিরিবিলি একটা কোণে গাছের আড়ালে গিয়ে বদি,

মালাটিকে মেলে দিই কোলের উপর।
এলোমেলো কত কি যে মনে আসে ঠিকঠিকানা নেই,
একটু একটু করে ভিড় বাড়ে,
রাস্তা ভ'রে যায় হাজার লক্ষ লোকে,

পুলিসের গাড়ী আসে, আসে বিশ্বনাথ সেবাসমিতির জলের গাড়ী,

জনতার কলরবও ক্রমেই বাড়তে থাকে, কবির ভাষায় বলতে গেলে 'পরাজ্যের জয়োল্লাস' স্কুফ হয়ে যায়।

বহুক্ষণ কেটে যায় এমনি করে,
আবার কোন রকমে তোমার বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াই।
ওপরের বারান্দায় মন্ত্রী কবির সাহেব, তার পাশে গোপালদা,
তার পাশে স্থাীর, তার পাশে আরও অনেকে।
ক্যামার হাতের মালার দিকে হয়তো স্থাীরের চোণ পড়ে
শ্বাধারে মালা- অপ্র করতে এসেছি ভেবে

হাতছানি দেয়, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় দরজার দিক, আহ্বান জানায় ভিতরে যাবার, শেষ দেখা দেখতে আমাদের প্রিয়তম নেতাকে।

সমৃদ্রে চেউ জাগে, জনতা উচ্ছুসিত হয়, ভিড়ের চাপে অজ্ঞান হয়ে যায় কে যেন; একটা অর্থমৃত ছেলেকে হাত ধরে টেনে তোলে পুলিস-গাড়ীর ড্রাইভার, ছেলেটি পায়ের জ্তো হারিয়েছে, গায়ের জামা থগুবিথগু।

ভেলেটি পায়ের জুতো হাারয়েছে, গায়ের জামা থণ্ডাবথণ্ড
---জায়গা নেই, তবু সে চুকবেই তোমার বাড়ী,
দেখবে তোমাকে,

শক্তিমান উৎসাহীদের চাপে তুর্বল ছেলেটি হারিয়েছে তার জামাজুতো।

আবার ওপর দিকে চোথ যায়, আবার হাতছানি দেয় স্থীর,

চারিদিকে উদ্বেলিত সম্দ্র চঞ্চল হয়ে ওঠে।
পরম ক্ষেহভরে তাকাই আমার মালাটির দিকে,
এ মালার গন্ধ এথন ক্ষীয়মান, মান হয়ে আসছে
এর অহপম ৰূপ;

মনে হ'ল তৃঃসহ ধৈর্যে এ যেন অপেক্ষা করছে অনিবার্য মৃত্যুর জন্ত ।

ব্যাকুল হয়ে উঠি নিমিষের মধ্যে, ওপরের ঘরে এথনও তুমি আছো, আমার হাতে রয়েছে ভালবাদার প্রীতি-উপহার, দে উপহার তোমাকেই দেবার, তোমার শ্বাধারে দেবার জন্ম নয়।

এ তোমার জন্মদিনের মালা, মৃত্যুদিনের বেদনার সঙ্গে একে জড়াতে মনতো চায় না।

যত্ন করে আল্তো বৃকে তুলে নিই ম্লান মালাগাছি, অতি সাবধানে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসি ভিড় ঠেলে। উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়েছিলুম,

এবার ফিরি দক্ষিণ থেকে উত্তরে,
--- ওয়েলিংটন থেকে শ্রামপুকুর।
অপরাক্ষের পড়স্ত রোম্ম তীরের মত বি ধছে.
তার আক্রমণ থেকে ত্-হাতের আড়ালে
মালাটিকে বাঁচিয়ে চলি।

আমি মালা হাতে ফিরি দক্ষিণ থেকে উত্তরে, ভাঙা মন, অনুঝ চোথ হুটো বারবার ভিজে যায়। উত্তর থেকে দক্ষিণেও তথন অবিরাম জনস্মোত, তাদেরও হাতে মালা, তাদেরও চোথ অঞ্চীক্ষ।

### বাবরের আত্মকথা

#### (পূর্বপ্রকাশিতের পর)

### সৈন্মব্যুহের কেন্দ্রন্থলের দেনাপতিগণ

কেন্দ্রব্যে ছিলেন স্বয়ং সমাট। কেন্দ্রের দক্ষিণ দিকে ছিলেন—বিখ্যাত, নিষ্ঠাবান ভাতা ( সম্বন্ধে ইনি বাবরের মামাতো ভাই), সৌভাগোর প্রিয় সহচর, যাঁর রুপা সব সময়েই প্রার্থনা করা হয় সেই আল্লার অন্তগৃহীত চিন্ তাইম্র স্থলতান; মহান আলার স্থলৃষ্টি ঘাঁর উপর নিবন্ধ, সমাটের পুত্রস্থানীয় ( এর পিত। তাইমূর বংশের এবং বাবরের জ্ঞাতি ভাই। এঁদের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন আবু দৈয়দ মিজ্জা। এঁর বয়দ ছিল তেরো বছর এবং দা'বেগমের উত্তরাধিকার স্থত্রে বাদারসানের দা') প্রসিদ্ধ ফলেমান সা; পবিত্রতার ধারক, সংপথপ্রদর্শক গাজা कामानुष्मिम (मास्ट-इ-थन्म ; स्नुजानत्मत्र विधामी, धनिष्ठ সহচর, সহযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কামাফুদ্দিন ইউমুদ-ই-আলি; রাজকর্মচারীদের স্তম্ভ, অকপট স্থহ্ন, ধর্মবিশ্বাদে মহিমান্বিত জালালুদিন দ্রবেশ-ই মহম্মদ সারবান; রাজ-কর্মচারীদের আর এক স্তম্ভ, অমাত্য-শ্রেষ্ঠ, ধর্মবিশ্বাসে বলী-शान--- निष्ठामुन्ति न्द्रदर्श- हे-नाद्यान ; द्राष्ठकर्मातीत्व আর তুইটি স্তম্ভ-বিধাদী গ্রন্থাগারিক দাহাবুদ্দিন আবদালা ও বারপালদের কর্তা নিজামুদ্দিন দোস্ত।

কেন্দ্রের বাম দিকেও নিজ নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছিলেন—সামাজ্যের শক্তির উংস, সমাটের মিত্র ও বিশেষ অন্থাহভাজন স্থলতান বাজুলুস লোদির পুত্র স্থলতান আলাউদ্দিন আলম খাঁ; মহান সমাটের অন্তরঙ্গ মোলভি-শ্রেষ্ঠ, মহুষ্য জাতির সাহায্যকারী, ইসলাম ধর্ম্মের স্তম্ভ থাওয়াসের সেথ জইন্ ( সেল নিজেই নিজের গুণ ব্যাথ্যা করছেন যেন তিনি নিজেকে অন্তের চোথ দিয়ে দেখছেন। তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে অবশ্র আবুল ফজল এবং বাদায়ন তাঁদের বিবরণে এই গুণাবলীর সাম দিয়ে গিয়েছেন); অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ কামাল্দিন

মহবুব আলি, রাজ-অত্তরদিগের আর এক বিরাটপুর্কণ পরলোকগত কৃজ আমেদের ভাতা নিজাম্দিন তারটি বেগ; উপরোক্ত মৃত কুজের পুত্র সের আক্সান; মহার বাক্তিদের মধ্যেও মহান পরাক্রমশালী আইরিস খাঁ; মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ খাজ। কামান্দিন লুসেনি এবং স্মাট দ্রবারের আরিও করেকজন পার্ধচর।

#### দক্ষিণ বাহুর সেনানায়কগণ

দক্ষিণ বাহুতে আছেন —মাননীয়, ভাগ্যবান, ঘাঁর দেখে আছে ভাবী সমাটবের চিহ্ন, থিলাকতের গগনে যিনি সক্ষ লতার স্থা, যিনি ক্রীতদাস ও স্বাধীন স্বারই প্রশংসিয় সমাটপুত্র মহমদ ভ্যার্ন বাহাত্র। এই মহান সম্টি। পুত্রের ভান দিকে আছেন কাদেম-ই-হুমেনি স্থলতান বিনি আভিজাতো রাজার মত এবং যিনি অন্তগ্রহ-বিতরণকারী সমাটের অন্বগ্রহ লাভ করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। আর আছেন অভিজাতকুলের স্তম্বরূপ আমের-ই-ইউস্থল অঘটাকৃচি স্মাটের বিধাসভাজন অ্মাত্যকুলতিলক জালালুদ্দিন হিন্দ বেগ কছচিন; সমাটের বিশ্বাসী ও আত্বগত্যে জ্রুটিংীন জালা লুদ্দিন থসক কুকুলদাস; সমাটের আস্থাভাঙ্গন—কোয়াযুদ্ধ বেগ অত্সা; রাজকীয় কশ্মসারীদের স্তন্ত, আন্তরিকভার কল্মহীন, কোষাধাক্ষ ওয়ালি কারা কাজি; অমাত্যুদ্ধ মধ্যে আর এক স্তম্ভ দিন্তানের নিজামুদ্দিন পিরকুলি: সভাসদগণের স্তম্ভ বাদাকদানের থাজা কামালুদ্দিন পাল ওয়ান, রাজকীয় ভূতাদের শীন্থর্থানীয় আবুল সরকার। অভিজার্জ দের স্তম্ভ, অমাত্যদের মধ্যে বিশেষ গুণী, ইরাক দেশ থেকে আগত দূত স্থলেমান আবাদ এবং সিস্তানের দূত হুসেই আবাদ।

জয়ের মৃক্ট যার শিরে সেই অশেষ সৌভাগ্যবান সামাট পুরের বামদিকে আছেন মহানক্লোছব সৈয়দ মৃত্তির আলির বংশধর মির হামা; আন্তরিক তায়পূর্ণ। অমাতাই কুলের স্তম্ভ সামসউদ্দিন মহমদ কুকুল দাস এবং নিজামুকির থোরাস্গি আসাদ জানদার।

দক্ষিণ দিকে আছেন—হিন্দুখানের আমিরদের মধ্যে,
দুসামাজ্যের স্তন্ত থাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ থা—দিল ওয়ার থা
ে দৌলত থার পুত্র ) এবং অভিজাতদের আর এক স্তন্ত ।
দেশেখেদের মধ্যে দেথ—দেথ গুরান । এরা ত্ইজন তাঁদের
দিন্দিষ্ট স্থানে দাভিয়েছিলেন।

#### বামবাহুর সেনানায়কগণ

ইসলামের সৈত্যবাহিনীর ,বাম বাহুতে মর্থাদাসপার অনেকে ছিলেন। ধেমন মহান বংশের প্রতিভূ, শক্তিমানদের আশ্র তা' হা' এবং ইয়াসিনের বংশের গোরব, শ্রেষ্ঠ দেবদ্তের (মহ্মদের) বংশধারার আদর্শ সৈয়দ মহর্ষি খাজা; মহিমময়, ভাগাবান, সমাটের বিশেষসমানভাজন শ্রাতামহমদ স্লতান মির্জ্জা; রাজ পরিবারের তুলা মর্থাদাসম্পন্ন মেহেদি স্লতানের পুত্র আদিল স্প্লতান। সমাটের আছাভাজন অবশালার অব্যক্ষ আবৃত্ল আজিজ; বন্ধুরে অকপট, সমাটের আস্থাভাজন সামদউদ্দিন মহ্মদ আলি জং জং; রাজ অমাতাদের স্বস্থ আভবিকতায় ক্রটিহীন. জালাল্দিন সা হুসেন ইয়ারগি
ক্রোগল এবং নিজান্দিন জান্ই মহ্মদ বেগ আটাকা।

হিন্দুখানের আমিরদের মধ্যে এই বিভাগে ছিলেন স্বতান আলাউদিনের অল্লবয়স্থ পুত্রহয় —কামাল থা ও জামাল থা; অমাত্যশ্রেষ্ঠ ফর্মালের আলি থা দেখ জাদ এবং অভিজাতদের স্তম্ভ বিয়ানার নিজাম থা।

### পার্থরকী দৈতাদল

পার্ধরক্ষী দলের দক্ষিণ ভাগ চালনার জন্য পারিবারিক ব্যবস্থাপন বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে অতি-বিধাদী তার-দিক্ এবং বাবা কাদ্কার ভাই মালিক কাদিম অবস্থান করছিলেন একদল মোগল দৈন্য নিয়ে। এই দলের বাম ভাগ চালনার জন্য একদল নিপুণ দৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বিশ্বস্ত স্পার মুমিন আটাকা ও ক্তম তুর্কমান।

রাজকীয় অম্চরদের অবলম্বন, আতুগতো ক্রটিহীন, সভাসদগণের মধ্যমণি নিজামূদ্দিন স্থলতান মহম্মদ বকসি ইমলামের গাজি সৈভাদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে স্মাটের আদেশ গ্রহণ করতে গেলেন। তিনি নানা দিকে সেনাবিভাগের কর্মচারী ও দৃত প্রেরণ করলেন—মহান স্থলতান ও আমিরদের নিকট কি ভাবে স্থাটের

আদেশাস্থারী দৈত্য পরিচালনা করতে হবে। আদেশ ছিল যে দেনানারকগণ তাদের নিন্দ দাঁটিতে স্থান গ্রহণ করলে তাঁরা অন্ত কোনও আদেশ না পাওয়া পর্যান্ত দেই স্থান কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবেন না এবং আদেশ না পেলে যুদ্ধ করবার জন্ম বাহু বিস্তার করবেন না।

#### যুদ্ধ

উপরোক্ত দিনের এক প্রহর অতিবাহিত হওগার পর ছই প্রতিরন্ধী দৈলদল পরস্পরের অভিন্থে এগিয়ে আদতেই যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যে ভাবে আলো অন্ধকারের বিরুদ্ধে দাড়ার, তেম্নিভাবে ছই দলের কেন্দ্রভাগ পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। দক্ষিণ ও বাম বাহুর দৈলদের এমন প্রত্থ যুদ্ধ হুক হয়ে গেল যে দেই যুদ্ধের দাপটে পৃথিবীর মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো এবং আকাশ তুম্ল ঝন্ খাদে পূর্ণ হয়ে গেল।

হতভাগা বিধশী দৈলদলের বামবাত ধর্ম বিধাসে বলীয়ান দৈলদের দক্ষিণ বাতর দিকে অগ্রসর হয়ে থসফ কুকুলনাস ও বাব। কাস্কার ভাই মালিক কাসিমের দৈল্য-দলের ওপর আক্রমণ স্থান করলো। অশেষ মহিমান্থিত, অতি-লায়বান ভাতা চিন্ তাইম্র স্থালতান আদেশান্থারে তাদের দলবৃদ্ধি করতে এগিয়ে গোলেন এবং সাহসের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে বিধশী দৈলদের পশ্চাংভাগে হটিয়ে দিলেন। এই কুতকার্যভার জন্ম তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হলো।

এ মৃগের বিশ্বর গোলন্দাজবাহিনীর শীর্ণস্থানীয় মৃস্থানা তাঁর দল নিয়ে দিশি বুদ্বের কেন্দ্রন্থলে অবস্থান করছিলেন। দেইথানেই ছিলেন—সমাটের গৌরবদীপ্ত পুত্র হুমার্ন বাহাত্র—মিনি স্থায়বান এবং সোভাগ্যশালী। বিশ্বস্ঞ্চিক তাঁ ঈশ্বরের অন্থাহভাজন, কিছু করা না করার ব্যাপারে বার আদেশ অমোঘ—দেই পরাক্রান্ত সমাটের মিনি বিশেষ প্রীতিভাজন।

যথন প্রচণ্ড যুদ্ধ চল্ছে মহান্ ভ্রাতা কাদিম-ই-হুদেন স্থলতান ও রাজ-অন্ধচরদের স্তম্ভদ্ম নিজামৃদ্দিন আমেদ-ই-ইউস্থল ও কুরায়াম বেগ আদেশান্থদারে তাদের সাহায্যের জন্ম পরিত গতিতে অগ্রসর হলেন। ধেমন দলের পর দল বিধ্দী দৈক্য তাদের দলকে সাহায্য করার জন্ম অগ্রসর হচ্ছিল তেমনি ভাবে আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে সমাটের বিশ্বাসভাজন, ধর্মের গৌরবে গৌরবান্বিত হিন্দু-বেগ এবং তাঁরে পশ্চাতে অভিজাতদের স্তম্ভ মহম্মদ কুকুলদাস ও থাজাগি আসাদ জান্দার এবং তাঁদের পশ্চাতে দরবারের আম্বাভাজন, সম্বান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বচেয়ে নির্ক্ত কর্মচারীদের প্রধান ইউম্প-ই-আলি ও অভিজাতদের আর এক স্তম্ব। বন্ধুরে যিনি গাটি সা মন্ত্রের বুরলাস এবং সম্বান্ত ব্যক্তিদের শীর্ষস্থানীয়, বিশ্বস্তার পবিত্র, গ্রম্বানীরিক আবত্ত্বা এবং তাঁদের পরে অভিজাতদের অবলম্বন দ্বিরক্ষীদের কর্তা দোস্ত এবং থোজাকারীদের সন্ধার থলিলকে পাঠানো হলো।

বিধন্দী দৈল্যদের দক্ষিণবাহু ইদলাম দৈল্যদলের বামবালর উপর বারংবার উন্সত্তের মত আক্রমণ করতে
লাগলো। মৃক্তি যাদের করতলগত দেই ধর্মানুদ্ধের
দৈনিকদের ওপর তারা ভীষণভাবে আপতিত হলো কিন্তু
প্রত্যেকবারই জ্ঞাী যোদ্ধাদের শরবিদ্ধ হয়ে তারা পিছিয়ে
যেতে বাধ্য হলো। তারা ক্রমশঃ চিরম্ভার আবাদ
নরকে যাওয়ার পথে নামতে লাগলো—য়েথয়ানে তাদের
আওনে দয় হওয়ার জল্য নিক্ষিপ্ত হতে হবে এবং দেই
নরকেই হবে তাদের নিরানন্দ নিবাদ। ক্রফ্কায় বিধর্মীদের দৈল্য ব্যুহের পশ্চাংভাগে অভিজাতদের মধ্যে বিশ্বাসভাজন মুমিন আতাবাদ ও ক্রন্তম তুর্কমান উপন্থিত হলেন
এবং তাঁদের দাহায্য করবার জল্য সমাটের অধীনস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি দিংহাদনের নিকটতম দেই আন্থাভাজন
স্থালা মাত্যাকাকে পাঠানো হলো।

শহান ভাতা মহম্মদ স্থলতান মির্জ্ঞা, রাজমহিমার প্রতিকৃ আদিল স্থলতান এবং দ্রাটের বিধাদভাজন, ধম্মবিধাদের মাধুর্য্যে মধুর, মহম্মদ আলি জং জং এবং রাজমতুচরদের স্তম্ভ দা হোদেন ইয়ারগি মোগল যুদ্ধ করার জিল্ল নিজ স্থানে দৃঢ়ভাবে দাড়ালেন। তাঁদের শাহায্যের জল্ল মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ থাজা কামালুদ্দিনকে একদল দৈল্লহ পাঠানো হলো।

প্রত্যেকটি ধর্মধোদ্ধার উৎসাহের সীমা ছিলনা।

ারা আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো এই নীতি

বাক্য সপ্রমাণ করতে ধে—ছুইটি প্রার্থনীয় জিনিধের মধ্যে

একটি লাভ হবে --হর জয় নয় ধর্মাযুদ্ধে মৃত্যু। যদি মৃত্যু হয় তাহলে এ জীবনে ধর্মে অফুরাগ প্রদর্শনের এই তো স্থযোগ— যাতে ধর্মোরই নিশান তলে ধরা হবে মৃত্যুকে বরণ করে।

সভ্যব ও যুদ্ধ দীর্ঘ সময় স্থায়ী হচ্ছে দেখতে পেয়ে এই অলজ্যনীয় আদেশ জারী করা হলে। যে --রাজকীয় সৈতাদল যারা স্বাই তুলা বীর্ঘাবান এবং যারা শৃগুলিত ব্যাঘ্রের ভায় কামানবাহী শকটের প\*চাতে অবস্থান করছে—তারা এগিয়ে এদে গোলনাজবাহিনীকে মধ্যবর্তী স্থলে রেথে কেন্দ্রের দক্ষিণ ও বাম পার্দ্ধের সৈতাদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ স্থক কক্ষক। যেমন পূর্দাকাশ ভেন করে উধার উদয় হয় তেমনিভাবে শকটগুলির পশ্চাংভাগ তাদের আবিভাব হলে। উধার বক্তিন আলোকছটা যেমন আকাশের তল থেকে ছিট্কিরে এসে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ভাবে সেই হতভাগ্য বিধৰ্মীদের রক্তবর্ণ ক্রধির ধার। রণক্ষেত্রে ছডিয়ে পডলো। এ যুগের বিষ্ময় ওস্তাদ মালি কুলি তাঁর কামান নিয়ে কেন্দ্রন্তর সম্ম্য ভাগে অবস্থান করছিলেন। সম্মুখস্থ লোহ নির্দ্মিত তর্গের জায় হস্তিবাহিনী এবং বশ্মপরিহিত বিধ্রমীদের ওপর তিনি বৃহদাকারের প্রস্তুত গোলা নিক্ষেপ করে अभीम वीतरवत काझ करति ছिल्लन। जुलाम् ए थिम त्राला-গুলি ওজন করা যায় ত। হলে সেই ওজনের চেয়ে তাঁর পুণा কর্নের ওজন বেশী হবে। এই গোলাগুলি যদি তশার দিকে প্রশস্ত এবং উচ্চশীর্ণ পাহাড়ের গায়ে নিকেপ করা হতো তা হলে সেই পাহড়েটা পেঁজাতুলোর মত মজবৃত তুর্গের মত লৌহবর্মাণরিহিত হয়ে যেতো। বিধন্মীদের ওপর ওস্তাদ আলি কুলি এমন ভাবে প্রস্তুত গোলা নিক্ষেপ করছিলেন এবং কামান ও বন্দুক থেকে গোলা ও গুলি এমন ভাবে ছোঁড়া হচ্ছিল যে বিধৰ্মীদের বর্মপরিহিত অনেক দেহ ধ্বংস হয়ে গেল। কেন্দ্রন্তর বনুকধারী দৈল্পণ আদেশান্ত্বারে শকটগুলির পেছন থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকেই বিধন্মীদের মৃত্যু-বিষের স্বাদ বুঝিয়ে দিল। সন্মুখের সেনা-দল দর্কাপেকা বিপদসঙ্গ স্থানে উপস্থিত হয়ে বুঝিয়ে দিল যে তারা অরণাের বাাছের মত সাহসী এবং তাদের নাম-ধারা বীরত্বের কাজে অগ্রণী, তাদের নামের দঙ্গে উজ্জান অক্ষরে খোদিত হয়ে থাকবে।

ৈ ঠিক এই সময় মহিমাধিত সমাটের আদেশ হলো— কেন্দ্রখনের কামানবাহী শকটগুলি অগ্রসর হোক। স্মা; স্বরং—-বার ভান হাতের মুঠোর জয় ও সৌভাগা এবং বাম হাতে যশ ও অধিকার—বিধর্মী দৈন্তের দিকে অগ্রদর হলেন। বিষ্ণয়ী দৈলগণ চার দিক থেকে তাঁকে অমুদরণ क्रवला। (पर्थ मर्न इल्ला-एम् इल्ला देनग्रम् वरः সেই সমূদ্রে প্রবল ডেউ উঠ, ছে। এই সমূদ্রের কুমিরগুলির শৌর্য ও বীরমও তাদের কাজের দৃততায় প্রকাশ পেলো। আকাশ ধ্লিকণায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। রণক্ষেত্রে যে ধুলিমেঘের স্বষ্টি হলে। তার মধ্যে তরবারির ঝলকানি দেখে মনে হতে লাগলো যেন ঘন ঘন বিছাং চমকাচ্ছে। যেমন আয়নার পেহন দিক দিয়ে ম্থ দেখা যায় না তেমনি ৃধ্লিজালের মধাদিয়েও স্ধ্যের মৃথও দেখা যাচ্ছিল না। আড়াতকারী এবং আঘাতপ্রাপ্ত, জরী এবং পরাজিত এক দক্ষে মিশে গেল এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যও আর ধরা গেল না। সময়ের যাতুকর এমন একটি রাত্রির আকাশের সৃষ্টি করলে। যার একমাত্র গ্রহ হলো তীর এবং স্থির নক্ষত্রমগুলী হলো দৃঢ় সংবন্ধ দৈন্তব্যুহ।

পেই যুদ্ধের দিনে, জগং ধাত্রী মংস্থ রক্ত স্রোতে ভেদে গেল। প্রশস্ত রণক্ষেত্রে, অথ ক্ষ্রাঘাতে, ধূলি মেঘ স্ফ ইংলো। সেই ধূলি মেঘে আকাশের চাঁদ একেবারে ঢাকা পড়লো। যেন একটি পৃথিবী আকাশে উঠে, আর এক স্বর্গ গড়লো।

(বিশের সৃষ্টি দরশ্বে মৃদলমান মত-বাদে মংস্থা পৃথিবীর ধারক। এই কবিতায় দেই মংস্থের উল্লেখ। য়ুদ্ধের ভীষণতা দৃষ্টাস্ত দিয়ে বর্ণনা করার জন্ম বলা হয়েছে—যেন পৃথিবীর সাতটি ভৃষণ্ডের মধ্যে একটি আকাশে উঠে গিয়ে সপ্তম স্বর্ণের স্থলে অষ্টম স্বর্ণে পরিণত হয়েছে। এই কবিতাটি ফার্দেসির সাহানামা থেকে গৃহীত)।

বে সময়ে পবিত্র ধর্মাযুদ্ধের দৈনিকরা অবলীলাক্রমে তাদের জীবন উংদর্গ করেছিল দেই মৃহর্তেই এই গোপন বাণী তাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হচ্ছিল—লক্ষ্ণা করে। না, তৃঃথও করে। না। বিশাদ করে। এই দব অবিশাদীদের

অনেক গুপরে তোমাদের মহিমা প্রচারিত হবে। সেই
অন্তান্ত সংবাদবাহীর নিকট তারা এই আনন্দমর বাণী
শুনতে পেল—সাহায্য পৌচেছে আল্লার কাছ থেকে।
দ্রুত যুদ্ধ জয় হবে। প্রকৃত বিশাদীদের কাছে এই শুভ
বার্তা পৌছে দাও। তারপর তারা আনন্দের দঙ্গে যুদ্ধ
করতে লাগলো। তাদের কানে পয়গয়য়দের প্রশংসাবাণী
প্রবেশ করলো। আলার দরবারের ফিরিস্তারক (দেবদ্ত)
তাদের মস্তকের চতুর্দিকে পতঙ্গের মত ঘুরতে লাগলো।
প্রথম ও বিতীয় নমাঙ্গের মধাবর্তী সময়ে এমন যুদ্ধের
আগুন জলে উঠ্লো যে সেই আগুনের শিথার নিশান যেন
আকাশ স্পর্ণ করলো। ইদলামের দৈলদের দক্ষিণ ও বাম
ভাগ হতভাগা বিধর্মী দৈলদের বাম ও দক্ষিণ বাছর দৈল্য
দের তাড়া করে তাদের কেন্দ্রলের দৈলদের মধ্যে চুকিয়ে
দিয়ে একাকার করে ফেললো।

ইসলামের যোদ্ধাদের জয়ের এবং ধর্মের নিশান উড্ডীন হওয়ার চিহ্নগুলি চোথের দামনে ভেদে উঠতে দেখে অভিশপ্ত বিধর্মীরা এবং সয়তান অবিশ্বাসীরা এক ঘণ্টার মত সময় হতবৃদ্ধির মত নিশ্চল হয়ে রইলো। তারপর তারা মরিয়। হয়ে আমাদের কেন্দ্রন্তের দক্ষিণ ও বাম পার্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাম পার্বের ওপর তাদের আক্র-মণের বেগ গুরুতর হলে এবং সেইদিকে তারা অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেল। কিন্তু ধর্মযোদ্ধাগণ যাদের মন সং-কাঙ্গের পুরস্কার পাওয়ার দিকে নিবদ্ধ তাদের তীর বিধর্মী-দের প্রত্যেক বক্ষে বিদ্ধ করতে লাগলো। বিধন্মীদের ভাগ্য এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন যে তাদের পতন হলো। এইরূপ অবস্থায় স্বথী সমাটের ভাগ্যক্ষেত্রে জয় এবং সৌভাগ্যের মলয় বাতাদ বইতে লাগলো এবং তাঁর কাছে এই ভঙ সংবাদ বহন করে নিয়ে এলে।। সত্যই স্বস্পষ্ট জয়ের বার্ত্ত। পৌছে গিয়েছে। সেই স্থলরী রমণী—ক্ষর যার নাম—যার কুঞ্চিত কেশদাম স্বয়ং ঈশ্বর সজ্জিত করেন তিনি সাহায্য করবেন। যে সৌভাগ্য অবগুঠনে আবৃত ছিল, ষে আবরণ খুলে গেল এবং তা' বাস্তবে পরিণত হলো।

কুযুক্তিপরারণ হিন্দুরা তাদের ধ্বংসঞ্জনক অবস্থার কথা উপলব্ধি করে বাতাদের মুথে ঘেমন পেঁজা তুলো উড়ে ঘার এবং পতঙ্গরা ভেলে ঘার দেই ভাবে তারা ছ্রভঙ্গ হরে গেল। অনেকে যুক্তকেরেই নিহত হলো। অনেক আহত হয়ে পালিয়ে গেল কিন্তু অবশেষে কাক-শক্নির থাত্যে পরিণত হলো। মৃত ব্যক্তিদের দেহ দিয়ে স্তৃপ এবং মাথা দিয়ে স্বস্তু রচিত হলো।

মুতের তালিকার মধ্যে মেওয়াতের হাদান থাঁকে পাওয়া গেল—গোলার মূথে যার মৃত্যু হয়েছে। উপদ্বাতিদের অনেক একগুঁয়ে দর্দার এইভাবে তীরের কিংবা গোলার মুথে শেষনিঃশ্বাদ ফেলতে বাধ্য হয়েছে। তার মধ্যে আছে বাজরের (উদয়পুর) রাজা রাওয়াল উদয় দিং, তুংগারপুরের শাসক—যার অশ্বসংখ্যা বারো হাজার। চার হাজার অথের মালিক রায় চন্দ্রবান চৌহান, চান্দেরির রাজা ভূপত রাও—যার অখসংখ্যা ছয় হাজার, মাণিক চঁদ চৌহান এবং দিলপৎ রাও যাদের প্রত্যেকের ছিল চার হাজার অশ্ব, গান্ধু, করমসিং ও দানকুশি যাদের প্রত্যেকের ছিল তিন হাজার অথ এবং আরও অনেকে যারা ছিল দল ও জাতির নেতা ও হুর্দ্ধর্য সন্দার। এরা সকলেই নরকের পথে যাত্রা করলো, মাটির পৃথিবী থেকে নরকের গর্তে বাদ করার জন্ম। যেমন নরক পূর্ণ থাকে, দেইরূপ শত্রুরাজ্যের রাস্তাগুলি হত ও আহতদের দেহে পূর্ণ হয়ে গেল। ছোট ছোট মাটির গর্তগুলি হুষ্কৃতিকারীদের দেহে ভরতি—যাদের আগ্রা নরকের প্রভুর হাতে সমর্পিত হয়েছে। যেদিকেই ইণলামের দৈন্য ত্রিত গতিতে অগ্রসর হয়েছে দেখানেই কোনও না কোনও মৃতদেহ তাদের চোথে পড়েছে। ইদলামের স্থবিখ্যাত দৈত্তদল শত্রুদৈত্তের পিছন পিছন যে দিকেই ধাওয়া করেছে তারা লক্ষ্য করেছে যে অগণিত ভূপতিত শক্র দেহে ভূমি এমন আবৃত যে—পা ফেলার স্থান নাই।

'হস্তীযুথ-প্রভ্র দেনাদলের মত

যারা পাথরের ঘায়ে হয়েছিল হত।

এই হীন ম্বণ্য হিন্দুর দলও

কামানের গোলায়-ধরাশারী হলো।
তাদের শব দিরে হলো পাহাড় গড়া,
পাহাড়ের ঝরণা, তাদের রক্ত ধারা।
আমাদের নিপুণ দেনার তীরের ভয়ে,
মাঠে পাহাড়ে অনেকে গেল পালিয়ে।'

তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। আলার আদেশই পালনীয়। এখন তাঁরই মহিমা কীর্ত্তন কর—ধিনি স্বই ওনতে পান। সবধানেই ধিনি বিরাজিত। জর এসেছে একমাত্র তাঁরই কাছ থেকে যিনি পরম শক্তিমান এবং জ্ঞানী। ( রুমাদি-উল সানি মাসের ২৫শে তারিথ ৯০০, হিজরি সন—২৯শে মার্চ, ১৫২৭ খ্রীষ্টান্দে লিখিত)।

যুদ্ধ স্থের বর্ণনার পর আগ্রকথার পুনরারস্থ

শক্রপক্ষকে পরাস্ত করার পর আমরা ক্রন্ত তাদের পশ্চান্ধাবন করে একের পর এক তাদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিরে ফেল। হলো। আমাদের শিবির থেকে রাণা সঙ্গর শিবিরের দ্রন্থ প্রায় ক্রোশ ছই হবে। তার শিবিরে পৌছিয়ে তাকে অম্পরণ করার জন্ত মহন্দ আবছল আজিজকে এবং আরপ্ত কয়েক জনকে পাঠানো হলো। কিন্তু তাদের কাজে হয়তো শিথিলতা ছিল! (সেই কারণেই রাণা সঙ্গ পালাতে পেরেছিল। এই বছরেই রাণা মারা য়ায়। সন্দেহ হয় তাকে বিষপ্রয়োগে হতা। করা হয়)। এ ব্যাপারে আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। অস্তের উপর নির্ভর করে এই গুরুভার অর্পণ করা ঠিক হয়ন। এই বিধন্মীর শিবির থেকে ক্রোশ থানেক অগ্রসর হয়ে আমি কিরে এলাম—কারণ দিনের আলো নিভে এসেছে। আমাদের শিবিরে যথন কিরে আদি তথন রাতের নমাজের সময়।

এই যুদ্ধ জয়ের পর আমার রাজকীয় পদবীগুলির মধ্যে 'গাজি' এই উপাধিটাও যোগ করি। আমার এই জয়ের সরকারি বিবরণে রাজকীয় উপাধিগুলি লেথার পর এই কবিতাটিও লিখে রাখি।

( তুর্কিতে ) নিজ ধর্ম ভাল বেদে মরুভূমিতে ঘুরেছি
বিধমী হিল্দের শত্রু বলে ভেবেছি।
শহীদ হইব আমি আশা ছিল তাই।
আনার দয়ায় হলাম গাজি, আর থেদ নাই।'
মহম্মদ সেরিফ—সেই জ্যোতিষী যার বিক্বত ও রাজ্রদ্রোহকর আচরণের কথা পূর্বেই বলেছি—সে আমার জ্যের
জন্ম সম্বন্ধনা জানাতে এলো। আমি তাকে গালাগালির

জন্ম সম্বর্জনা জানাতে এলো। আমি তাকে গালাগালির শ্রোতে ভাসিয়ে দিলাম। এই ভাবে আমার রাগটা যখন পড়ে এলো এবং মনটাও হালকা হলো তথন সে পৌত্ত-লিকের মত আচরণ বিশিষ্ট বিক্বত স্বভাব। অত্যন্ত আছ্ম-কেন্দ্রিক এবং অকথা তৃত্মুখি হলেও দে আমার পুরাতন ভৃত্য বিবেচনা ক্রে উপহারস্ক্রপ চার হাজার টাকা দিয়ে তাকে বর্থাস্ত করি। আদেশ দিই যেন সে আমার রাজ্য অবিলবে ত্যাগ করে চলে যায়।

পরদিনও আমাদের শিবিরেই থেকে যাই।—মহম্মদ আলি জং জং, দেথ গুরণ ও বর্মরক্ষক আবহুল মালিকের সঙ্গে বিপুল বৈদ্যবাহিনী দিয়ে বিদ্যোহী ইলিয়াদ থাকে দমন করার জন্ম পাঠানো হলো। দে গঙ্গা ও ধম্না এই ত্ই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে বিদ্যোহ ঘোষণা করে কোয়েথ নিজের অধিকারে এনে কিটিক আলিকে বন্দী করে।— আমার দৈন্দল অগ্রসর হলে তার দলের দৈন্দরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। করেকদিন পর তাকেও বন্দী করে আগ্রায় পাঠানো হয়। দেখানে তাকে জীবস্ত ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।

আদেশ দেওয়া হলো যে বিধ্মীদের শির দিয়ে একটি জয় স্তম্ভ তৈরী করে যে পাহাড় ও আমাদের শিবিরের মাঝখানে এই মৃদ্ধ হয় সেই ছোট পাহাড়ের ওপর সেই স্তম্ভ খাড়া করা হোক।

সেই স্থান ত্যাগ করে এবং তুইরাত্রি মধ্যপথে বিশ্রাম করে আমরা ২০শে মার্চ রবিবার বিয়ানার পৌছাই। বিধর্মী এবং ধর্মত্যাগীদের অগণিত মৃতদেহ—ধারা যুদ্ধে হত হয়েছে—বিয়ানা পর্যান্ত। শুধু বিয়ান। নয় —আল-ওয়ার ও মেওয়া২ প্রান্ত ছড়ানো ছিল।

শিবিরে ফিরবার পর আমি তুর্কি ও হিন্দুস্থানে আমির-দের আহ্বান জানাই এই আলোচনা করবার জন্ত যে এই স্ময় রাণা সঙ্গর দেশে অভিযান চালানো উচিত হবে কিনা। কিন্তু পানীয় জলের স্বল্পতা এবং পথে অতিরিক্ত গ্রম ভোগ করতে হবে এই জন্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হলো।

মেওয়াং প্রদেশ দিল্লী থেকে বেশী দূর নয়। তার রাজস্ব তিন চার কোটি টাকার মত। হাসান থাঁ মেওয়াতি এই দেশের শাসনভার তার পূর্দপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছিল — যারা এই রাজ্য বংশপরপ্রনায় একাদিক্রমে ছই এক শতাকী শাসন করেছে। দিল্লী-স্থলতানদের অধীন হলেও তাদের বশুতা নাম মাত্র ছিল। হিন্দুসানের স্থলতানরা তাদের সামাজ্যের বিস্তৃতির জন্তই হোক কিংবা স্থবিধার অভাবেই হোক অথবা এই স্থানের পার্রন্তা প্রকৃতির জন্তই হোক কথনও মেওয়াংকে সম্পূর্ণ বশে আনতে পারেন নি। এই দেশে শৃঞ্জালা স্থাপন না করতে পেরে তাঁরা যেটুকু

বশ্যতা তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন—তাতেই সম্কুষ্ট ছিলেন। আমিও হিন্দুখান জয়ের পর স্থলতানদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হাসান থাঁকে বিশেষ ভাবে অন্তগ্রহ দেখাই। কিন্তু এই অক্লতক্ষ, অবিধাদী ব্যক্তির ভালবাদা ছিল বিধন্মীদের প্রতি। অমুগ্রহ এবং প্রসিদ্ধি দান করে আমি তার প্রতি যে সদয় ব্যবহার করেছি তা উপেক্ষা করে সে ষ্ড্যন্ত্র এবং বিদ্রোহের নেতা হয়ে যে আলোডনের স্বষ্ট করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। বিধর্মীদের দেশে দৈল্য চালনা করার ইচ্ছা পরিতাক্ত হওয়ার আমি মেও-য়াংকে বণীভূত করার জন্ম মনস্থ করলাম। চারবার দৈন্ত চালনা করে অগ্রসর হওয়ার পর পঞ্মবার সৈতা চালনা করে এই প্রদেশের রাজধানী আলোয়ার তর্গ থেকে ছয় ক্রোশ দূরে মানস্ নদীর তারে শিবির স্থাপন করি। হাসান থার পূর্বপুরুষদের রাজধানী ছিল তিজারার। যে বৎসর আমি হিন্দুস্থান আক্রমণ করে পাহাড় থাঁকে পরাস্ত করার পর লাহোর এবং দেবলপুর অধিকার করি (১৫২৪) দেই সময় আমার সৈজদের অগ্রগতিতে আত্তিকত হয়ে হাসান থা এই তুর্গ নিশাণ করতে আরম্ভ করে।

করমচাদ নামে হাসান থার একজন প্রধান কন্মচারী—
যে হাসান থার পুত্র—যথন আগ্রা তুর্গে বন্দী ছিল তথন তার
সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেই হাসান থার পুত্রের তরফ
থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আসে। আবহল রহিম সাথাওয়েলকে তার সঙ্গে দিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিই।
হাসান থার পুত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই যে তার কোনও
ভয় নাই এবং তার নিরাপত্রার সম্বন্ধেও আশ্বাস দান
করি। তারা তুই জনই হাসান থার পুত্র নাহির থাকে
সঙ্গে নিয়ে কিরে আসে। তাকে আবার অন্ত্রগ্রহ দেখিয়ে
ভরণপোষণের জন্ত কয়েক লক্ষ টাকার আদায়ী পরস্বা।
দান করি।

আমি থসক গোকুলতাদকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত পরগণা এবং আলোয়ারের শাদন ভার প্রদান করি। কারণ আমার ধারণা ছিল যে সে যুদ্ধে ভালভাবে তার কার্য্য সম্পর করেছে। কিন্তু সে তার তুর্ভাগ্যবশতঃ মেজাজ দেখিয়ে আমার এই দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আমি পরে জানতে পারি—যে কাজের জন্ম তাকে পুরস্কৃত করতে যাচ্ছিলাম সে কাজ সে করেনি। করেছিল চিন্ তাইমুর

স্থলতান। স্থলতানকে মেওয়াতের রাজধানী তিজারা নগর এবং সেই সঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রদান করি। তার্দিকাকে যে রাণা সঙ্গর সঙ্গে যুদ্ধে দক্ষিণ-দিকের পার্থ-রক্ষী সৈক্তদলের অধিনায়ক ছিল এবং যে অক্ত সকলের চেয়ে যুদ্ধে অধিকতর পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিল তাকে আলো-য়ার তুর্গের ভার দিয়ে পনরো লক্ষ টাকার সংস্থান করে দিই। আলোয়ার কোষাগারের ধনসপত্তি ভ্যায়ুনকে প্রদান করি।

রক্ষব মাদের ১লা তারিথ উপরোক্ত শিবির থেকে রওনা হয়ে আলোয়ার তুই ক্রোশের মধ্যে পৌছে যাই। তারপর আলোয়ার তুর্গ দেখতে যাই এবং সে রাত্রি দেখানেই অবস্থান করি। পরের দিন শিবিরে ফিরে আদি।

রাণা সঙ্গর সঙ্গে ধর্মায়ন্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ছোট ও বড় সকলেই যথন শপথ গ্রহণ করে তথন তাদের বলেছিলাম যে যুদ্ধ জয়ের পর যারা হিন্দুস্থান ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছা করবে তাদের ছুটি দেওয়া হবে। ছমায়ুনের সৈত্য-দলের অধিকাংশই বাদাক্সানের অধিবাসী। তারা কোনও সময়ই এক মাস কি তুই মাদের বেণী সময় সৈত্যদলে ভর্তি হয়ে কাবল ছেড়ে থাকেনি। য়ুদ্দের পূর্বেও তাদের মধ্যে তুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। এই সব কারণে এবং তা ছাড়া কাবল সৈত্যশৃত্য আছে দেখে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, তাদের সঙ্গে নিয়ে ছমায়ুন কাবলে ফিরে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত করার পর রক্তব মাদের ৯ই তারিথ বৃহ-প্রতিবার আলোয়ার থেকে যাত্রা করে মানস্নদীর তীরে পৌছিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি।

মেহেদি খাজাও অনেক অম্বস্তি ভোগ করছিল। তাকেও কাবলে যাওয়ার জন্ম ছুটি দেওয়া হয়। বিয়ানার সামরিক সমাহর্তার পদ ফটক-রক্ষীদের প্রধান পরিচালক দোস্তকে নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব্বে এটোয়ার ভার মেহেদি খাজাকে দেওয়ার কথা ছিল। কুতুব খাঁ এই স্থান তাাগ করে চলে যাওয়ার পর মেহেদি খাজার পুত্রকে তার পিতার স্থলে এইখানে পাঠানো হয়।

কাব্লে ফিরে যাওয়ার জন্ম হুমায়্নকে ছুটি দিয়ে এই জায়গায় তুই তিন দিন অবস্থান করি। বার্তাবাহক মুমিণ আলিকে যুদ্ধ জয়ের বিবরণ সহ (ফতেনামা) কাব্লে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রাণা সঙ্গ সংগ্রাম আরম্ভ করার সময় হিন্দুখান ও আফ-গানিস্থানের বেনীর ভাগই আমাদের বিরুদ্ধে রুথে দাঁড়িয়ে তাদের পরগণা ও ক্লোগুলো পুনর্দথল করে নেয়—একথা থাগেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভান মহম্মদ ত্লদাই কনৌজ রাজ্য ত্যাগ্ন করে আমার কাছে এনেছিল। দে আর দেখানে ফিরে থেতে ইচ্ছুক হলো না—দেটা তার ভয়ের জন্মই হোক অথবা ত্রামের জন্মই হোক। কনৌজের ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজ্যস্থর পরিবর্তে তাকে পনরো লক্ষ টাকা রাজ্যস্থলানী, শিরহিন্দের ভার দেওয়া হলো এবং ত্রিশ লক্ষ টাকার কনৌজের শাদনভার মহম্মদ স্বভান মির্জ্জাকে অর্পণ করা হলো। কাদিম-ই-ভদেনকে বাদায়্ন দেওয়া হয়।

রাণা সঙ্গর সঙ্গে সভ্যর্গের সময় বিবন্ লুকছর (রামপুর রাজ্যের সাহাবাদের পুরাতন নাম) অবরোধ করে। তার বিরুদ্ধে অভিধান চালনার জন্ম কাসিম-ই-হুসেনকে পাঠানো। হয়। তার সঙ্গে ধায়—মহম্মদ স্থলতান মির্জ্জা। তুর্কি-স্থানের আমিরদের মধ্যে বাবা কাস্কা মালিক কাসিম তার ভাইদের আরে তার অধীনস্থ মোগল সৈন্ম সঙ্গে নিয়ে, বল্লম অস্ত্র ক্ষেপণে পারদশী আবুল মহম্মদ, ম্রাদ তার পিতার এবং হুসেন থা দরিয়াথানের দলবল নিয়ে, মহম্মদ হুলাই-রের সৈন্মদল, হিন্দুজানের আমিরদের মধ্যে আলি থা করম্লা, মালিক দাদ কারনানি, সেথ মহম্মদ এবং তাতার থান থানি জাহান।

এই দৈলদল যথন গন্ধানদী পার হওয়া আরম্ভ করে, দেই কথা জানতে পেরে বিবন্দমস্ত কিছুর মায়া তাাগ করে পালিয়ে যায়। আমাদের দৈলরা তার পিছন পিছন থয়রাবাদ পর্যান্ত ধাওয়া করে তারপর ফিরে আদে।

আগেই ধন-সপদ বিভাগের কাজ শেষ হয়েছিল।
কিন্তু বিধল্মীদের সঙ্গে ধর্মান্ত্র লিপ্ত থাকায় প্রদেশগুলির
শাসনের ব্যবস্থা করার সময় পাইনি। পৌত্তলিকদের সঙ্গে
যুদ্ধের ঝামেলা মেটার পর আমি বিভিন্ন প্রদেশ এবং জেলাগুলির শাসনভার কার কার ওপর দেওয়া হবে সেটা ঠিক করার সময় পাই। বর্ধাকাল ঘনিয়ে আসছে দেখে আমি প্রত্যেককে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাদের যুদ্ধের সর্ক্রাম ও অস্থশস্থ ঠিক করে রাথতে এবং বর্ধা শেষ হলে আমার সঙ্গে পুন্বায় যোগ দেওয়ার জন্তা প্রস্তুত থাকতে নির্দ্দেশ দিই।

এই সময় আমার কাছে সংবাদ আসে যে হুমায়ুন.
দিল্লীতে কিরে গিয়ে কতকগুলি বাড়ীতে যেথানে সঞ্চিত ধন ছিল দেই বাড়ী খুলে জাের করে অর্থ দথল করেছে।
তার এই রকম বিদদৃশ আচরণের কথা কথনও ধারণা করি নাই। এতে আমি মনে বিষম আঘাত পাই এবং
কডা চিঠি লিথে তার কাছে পাঠিয়ে দিই।

্ৰিন্দ



## ইপ্র হাকে হারেন অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ক্রজে করেই যেন অন্ত দিকে মূথ ফিরিয়ে বদেছিলাম।

খানিকটা আত্মগতভাবে চিন্তা, আর দে চিন্তার মধ্যে কোন ভাবগত কিংবা বিষয়গত ঐক্যও নেই; তব্ওচিন্তার তরঙ্গে দোল খাওয়া ছাড়া গতান্তরই বা কি! এদিকে চোথ ফেরালেই হয়তো দেখা যাবে কোনো মহিলা আমার ট্রামের দিটের ঠিক পাশটিতে অত্যন্ত সম্কৃচিত হরে দাড়িয়ে আছেন। ত্'পাশের ভিড় তাঁকে ঠেলে রেখেছে। ভারি অক্সক্রের পরিবেশ।

ইস্থল-কলেজের ছাত্রী কিংবা আদিসের কেরাণি মেয়ে
—বয়সে আট-সাঁট যারা নিতাই ভিড় ঠেলে যায় আর
আসে, যারা নিতাই দাঁড়িয়ে থাকে —তাদের কথা না হয়
বাদই দিলাম ; কিন্তু গঙ্গান্ধানে চলেছেন বর্ষিয়্মনী—সোজা
হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, অফিস টাইমে ভিড়ের সঙ্গে
প্রতিদ্বন্দিতা করে তাঁদের যে কেন এই সময় ধর্মের বাতিক
মেটানো—সে কথা বলবে কে ? বললেও শুনবেই
বাকে ?

মৌথিক এ-সম্পর্কে অফুযোগ প্রকাশ করেও নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের বসবার সিটটি ছেড়ে কিন্ধ উঠে দাঁড়াতে হয়।

কিংবা শিশু ক্রোড়ে কোনো জননী! ভিড়ের চাপে শিশুটি প্রাণপণে পরিত্রাহি চীংকার স্বক্ষ করেছে ঠিক আপনার বদে থাকা জারগাটির পাশেই—আপনাকে বাধা হয়েই নিজের সিটটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয় ! অফিসটাইমে এ হলো ব্যতিক্রম ! এ-সব ক্ষেত্রে ভালোমন্দের বিচার নেই। এ-ছাড়া ভদ্রতা বা চক্ষ্লজ্ঞার বালাই আজকের দিনে আর না করলেও চলে—কেউ আপনাকে তার জ্ঞেলোষারোপ করবে না। অনেক প্রতিদ্বন্দিতা করে জয় করা নিজের রাজ-আসনটিতে চক্ষ্মুন্তিত করে বসে থাকুন ! একপেট থেয়ে জৈটের আগুন-সেঁকা গরমেহাঁসকাঁস করতে করতে টালিগঞ্জ থেকে ড্যালহাউসি স্বোয়ার দশটা-পাঁচটার কেরাণি-জীবনে চল্লিশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে যাওয়ার বিড়ম্বনা কি কম ? তাই হয় দার্শনিক হোন্, না হয় চলতি ট্রামের বাইরে রাজপথের দৃশ্যে আত্মবিভার হয়ে আপনার গস্তব্যস্থলে এগিয়ে চলুন !

লেডীস সিটটার ঠিক পিছনে একক বসবার জায়গাটিতে বসেছিলাম। কথনো মৃদ্রিত চক্ষ্, কথনো দার্শনিক চিন্তায় আয়ুরত—কথনো বা নিছক দ্রষ্টা।

টাম এগিয়ে চলেছে। ভিতরে-বাইরে ঠেলাঠেলি, হৈ-চৈ, কলহ-দ্বন্ধ, হটুগোল। আমি তা থেকে নিজেকে মৃক্ত রেথে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি নির্দিপ্ত।

'শুনছেন।'

हैट्ड करत्हे खननाम ना।

'শুন্-চেন !!'

একটি মিষ্টি কলকণ্ঠের জোরালে। তাগিদে এবার বাধ্য হয়েই চোথ ফেরাতে হলো।

অফিস-যাত্রিণী। স্থবেশা তরুণী। সবে হয়তো কলেজের ছাড়পত্র পেয়েছে—সিঁথিমূলে এথনো সিঁদূরের লাল রেথা পড়েনি।

চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আহ্বানের সঙ্কেত নৃঝেছিলাম। মেয়েট কিন্তু আমার পরিত্যক্ত দীটে বদলো না। দণ্ডায়মান একট বৃদ্ধ ভদ্দ-লোককে হাত ধরে আমার কাছে নিয়ে এদে মেয়েট বললে, 'ধল্যবাদ! এই বৃদ্ধ ভদ্দলোক ভীড়ে দাঁড়াতে পারছেন না। এঁর জল্লেই আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।'

অতি ভেঁপো মেয়ে। অদ্তুত তার সিভ্যালরি প্রকাশের ধরণ। তার বদাস্ততা দেখে ট্রামণ্ডদ্ধ সবাই তার প্রশংসা- বাদে মৃথর হয়ে উঠলো। আর লজ্জায় এতোটুকু হয়ে গিয়ে আমি তারই পাশটিতে অতি দঙ্গচিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এলগিন বোডের কাছটিতে ট্রাম এদে থামতেই বৃদ্ধ উঠে দাড়ালেন। মেয়েটি প্রশ্ন করলো, 'এইথানেই নামবেন ?'

'হাা মা। হাসপাতালে যাবো।' 'সঙ্গে আর কেউ নেই ?' 'না।'

'একা যেতে পারবেন ?'

'এই তো পি. জি. হাসপাতাল। ঠিক চলে যাবো।' কন্ডাক্টর ট্রাম থামিয়েছিল। মেয়েটি বৃদ্ধের হাত ধরে ট্রামের ভীড় সরিয়ে বৃদ্ধকে নামিয়ে দিলে।

অনাত্মীয় রদ্ধের প্রতি সৌজন্ত প্রকাশে মেয়েটির চরিত্রের গুণ-কীতানে ট্রামের অভ্যন্তরস্থ যাত্রী-সাধারণ সকলেই আবার মূথর হয়ে উঠলো।

এবার আর আমি ভূল করলাম না। বৃদ্ধ নেমে গেলেও আমি দাড়িয়ে রইলাম। মেয়েটির প্রতি সৌজন্ম প্রকাশ করা দরকার। সীটটিতে তাকেই বসতে দিতে হয়।

মেয়েটিকে অন্ধরোধ জানালাম, 'বন্থন!'
পান্টা জবাব দিয়ে সে বললে, 'না, না, সে কী,
আপনিই বন্ধন!'

বল্লাম, 'আপনি মহিলা।'

'ধন্যবাদ। তবুও আপনি বস্থন। আমরা **আজকাক**ৃ দাঁড়িয়ে যেতে অভ্যস্ত। আপনি বয়স্থ।'

এরপর আর কথা বলা চলে না। চলতো—যদি বয়েসটা কম হতো! কিন্তু ভগবানের মার কথবে কে! নীরবে তাই কণ্টকাসনে বসে পড়লাম।

ভবানীপুর থেকে ড্যালহাউসি স্বোয়ার **অনেক** দূর। এই দ্রের পথ কাটার ঘায়ে জজরিত হয়ে **যেতে** হবে।

ট্রামের গতিটাও ধেন মন্থর হরে এসেছে। সামনে পর পর আরো কয়েকথানি ট্রাম। ক্যাণিড্রল চার্চের ঘড়িতে বেলা পৌনে দশটার সক্ষেত। গড়ের মাঠের সবৃষ্ধ ঘাসে চড়া রোন্ধ্রের মেলা। রাস্তার ধারে গাছগুলিতে বিলমিলে পাতা।

মন অশান্ত। এখন আর পথের চলমান দৃশ্রের প্রতি আত্ম-নিমগ্ন হয়ে বসে থাকা যায় না। অন্তদিকে মৃ্থ ফিরিয়ে দার্শনিক সাজাও অসম্ব।

তার চেয়ে এথানে নেমে পড়লে কেমন হয় ? হাস-পাতাল নয়-—ময়দানের গাছের ছায়া! কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল! পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে হেষ্টিংসের রাস্তাটাও ধরা যায়। সেথান থেকে গঙ্গার ধার!

একদিন না হয় অফিস কামাই হলোই বা!

### दिषनीत नाग

### অদীমকুমার বস্থ

অলস তন্দ্রার মত হাল্কা ডানায় তেসে ভেসে, রাত্রির বাতাস এল ধীরে। হৃদয়ের হ্রদ থেকে ক্লান্ত স্মৃতিরা ফিরে এসে আশ্রয় থোঁজে এক শান্ত বিশ্বাসী কোন নীডে।

বিনিদ্র প্রহর গেল। চাঁদ গেল পশ্চিমে নেমে। প্রতীক্ষা লজ্জিত হ'ল। বিষণ্ণ নিশালে ভেকে ভেকে নির্জন হৃদয়ের মানে খুঁজে দেখে শ্রান্ত-ক্লান্ত হ'ল। মেনে নিল শেষ পরিণাম।

রাত্রি! আজকের এ শৃতিটুকু

তোমায় দিলাম।

তুমি শুধু রাতজাগা প্রহরের গায়ে গায়ে এঁকে লিখে দিও বেদনার নাম।

### স্মৃতিচারণ

#### (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩ই নভেম্ব মিলন ও বাণী রাকা ও প্রেমনকে নিম্নে কলকাতা ফিরে থেতে আমাদের আনন্দের চোতাল হঠাৎ চিমে তেতালায় পৌছায় আর কি! আমি ইন্দিরাকে বললামঃ "উহুঃ, লক্ষণ ভালো নয়—মিইয়ে থাবে কিনা চার চারজন যোগী?" তংক্ষণাং ইন্দিরা চাঙ্গা হবার পথ-নির্দেশ করলঃ "রাজরথ পাঠিয়ে আরো যোগীদের আনানো যাক।" কথাবং কার্য—এলেন কালীদা ও ডোরাস্বামী।

দেদিন—হয়ত শেষ সন্ধ্যা বলেই—কালীদা যাকে বলে rose to the occasion: সে যে কতরঙা কথারি ফুলঝুরি কেটে বললেন! অনেক কথাই টুকে রাথবার মত-কিন্তু জীবনের সায়াছে আর নেই যৌবনের সে-উৎসাহ। কেবল कालीमात एि जिन्हारतन कथा উল্লেখ ना कतरलह नमः প্রথম, যে আমি ইন্দিরা সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশ ক'রে ভূল করেছি—যদি এসব গুঞ্ছ কথা প্রকাশ করতেই হয় তবে .অক্স ভাবে প্রকাশ করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়, আমি নিজেকে চিনি না ব'লে এমন অনেক মাত্র্যকে বড় ক'রে ধরি যার। তেমন কিছু নয়। ভংসনা ক'রেই কালীদা ৰললেন: "কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি সত্যি ভালোবাসি ব'লেই ট্কি, এবং আপনার কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ব'লে যে, ভাগবতীরূপা আপনি পেয়েছেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইন্দিরার আপনাকে গুরু বরণ করা। কৈন্ত হয়েছে কি জানেন ? যে-সব অলৌকিক অমুভবের এজাহারে, ওর মহিমা আপনি প্রচার করবেন ভাবছেন সে-धर्तां व वाली किक व्याप्तेन अत्र तिरा व्यापन द्यापि वाधा-ষের মাধ্যমেও ঘটে। যথা এইমাত্র যে বললেন—আপনার বৃদ্ধ লিন বিদেহী আত্মার ওর কাছে এসে আত্মপরিচয় मिरम **अभाग क**ता रि रि मिलाई नं—।" आभात है ज्ञा হয়েছিল বলি: "আমি যা পারি, তার চেয়ে বেশি পারি না তো কালীদা!" কিন্তু বলি নি—কারণ তর্কাতর্কি করতে আঙ্গকাল আর একট্ও ভালো লাগে না। তাই কালীদাকে

দেদিন শুধ্ বলেছিলাম: "আমি ভ্লভ্রান্তি করলে বলবেন বৈ কি, কেবল একটি কথা: আমি আপনার তিরস্কারকে পুরস্কার গণা করার পরেও চলব নিঙ্গের পথেই, আর কাক্ষর নির্দিষ্ট পথে নয়। কারণ বহু পোড় থেয়ে তবে পেয়েছি একটি পরম জ্ঞানদীক্ষা: ধে ঠাকুর গীতায় একটুও অহ্যুক্তি করেন নি—যথন তিনি অর্জুনকে পই পই ক'রে বলেছিলেন পরধর্ম শুধু ভয়াবহ নয়, তার চেয়ে স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়:। তাই শুধু নিবেদন রইল ধে, আমার দিবিধ (বা ত্রিবিধ বা চতু-বিধ ) অপরাধের জন্মে তিরস্কার করতে চান কন্দন সাধ মিটিয়ে, আমার নানা ভ্রান্তিবিলাদের নিরদন করে যদি আমার মনকে পরিষ্কার করতে চান তাতেও আমি আপত্তি করব না, কেবল আমাকে অন্তর থেকে বহিষ্কার করবেন না এই টুকু মনে রেথে যে—আপনাকে দরদী তথা বাথার বাথী মনে হয় বলেই বারবার আপনার সংসঙ্গ কামনা করি—আপনার নানা তর্জন সত্তেও।"

কালীদার চোথ চিকিয়ে উঠল, তিনি আমাকে আলিস্পন করলেন। মোহন টুক ক'রে ছবি নিয়ে নিল। ছবিটি
মন্দ হয় নি—কী বলো? অস্ততঃ কালীদা কি রকম
দিলখোলা প্রেমময় পুরুষ, তার একটু আভাষও তো
ফুটেছে।

কালীদার এই স্বভাবস্থেশীলতার পরে জাের দিয়ে তিন চার বংসর আগে ভােরাস্বামী আমাকে একটি দীর্ঘ পত্র লিথেছিলেন। তাতে এক জায়গায় ছিল: "আমি দেথেছি হিমাদ্রি আফিদে একদল আদর্শবাদী যুবক তাঁকে কী ভক্তি করে!— স্পষ্ট দেবতার মতনই বলব। শুধু তাই নয়, তাঁর আজ্ঞা পালন করতে তারা দিনের পর দিন কত যে তাাগ স্বীকার করে যে — দে দেখবার মত। হিমাদ্রি পত্রিকা চলছে শুধু এই জাতের কয়েকটি তাাগোল্ব অফ্রাগীরই নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের শুণে। দিলীপ, আমি এ-আটাত্তর বংসরে দেখেছি ঠেকেছি ও ভূগেছি বিস্তর এবং শিথেছিও কম নয়—তাই তােমাকে একটা কথা বলতে পারি একট

জোর করেই ষে, এ-স্বার্থপূজারী যুগে বড়ই বিরল এ-ক্সাতীয় কর্মী—যারা নায়কের নির্দেশে হাসি মুথে অক্লান্ত কর্ম ক'রে যায় পারিশ্রমিক বিনা। আর এ-শ্রেণীর কর্মী গড়ে তুলতে পারেন কেবল দেই জাতের মহাজন—যারা মাহুষকে ভক্তিকরতে শিথিয়ে শক্তিমান্ করে তোলেন।" ডোরাস্বামী বাংলা জানলে তাঁকে বলতাম: "এইজন্মেই পিতৃদেব লিথে ছিলেন সহাস্তে—তাঁর একটি হাসির গানে:

"শক্তির চাইতে ভক্তি বড়, শক্তের নিঞ্কের শক্তি,

(আর) ভক্তের জন্যে শক্তি জোগান মহন্তর ব্যক্তি।"
প্রদক্ষতঃ মনে পড়ল মান্দ্রাজে প্রথম দিন কালীদাকে
দেখেই ইন্দিরা বলেছিলঃ "শক্তিমান্ পুরুষ।" ১৩ই
রাত্রে কথায় কথায় ইন্দিরাও এ-রায়টি উদ্ধৃত করতেই
কালীদা হেসে বললেনঃ "সে কি ? স্নেহবান্ নই ?"
আমি বললামঃ "সে কি আর বেশি ক'রে বলার দরকার
করে, কালীদা ? না আপনি নিজেই জানেন না সে কথা ?
কেবল আমার মনে একটা বোবা খেদকে বহুদিন ধ'রে
চেপে রেখেছি—আজ বললামই বা। কথাটা এই ষে
ইন্দিরা বলে আপনি বিস্তর সাধনা করেছেন, কিন্তু আপনি
কিছুই বলেন না দেখে মনে প'ড়ে যায় লাওখনের একটি
বিখ্যাত উক্তিঃ

অজ্ঞান এই ভবে যারা—তারাই তো হয় ম্থর নিতি, জ্ঞানীরা সব মোনী—ধাতার এম্নি হায় বিচিত্র রীতি!
মামি হয়ত প্রথম দলে, আপনি—শেষের। কালীদা হাসিম্থে টুক ক'রে উত্তর দিলেন: "আর আমার বোবা থেদ এই যে—আপনি নিজেকে চেলেন নি ব'লেই আজোটের পাচ্ছেন না যে যাদের আপনি 'গ্রেট' উপাধি দিয়েছেন তাদের কেউই আপনাকে বাধতে পারবে না, আপনি নিজের পথ নিজেই কেটে চলবেন নিজের বেবেকের আলোয়।" (এই শেষ কথাটি বলেছিলেন তিনি মান্দ্রাজে উডলাণ্ড হোটেলে এপ্রিল মাসে—শুনে আমি একটু রাগই করেছিলাম—তাই মনে গেঁথে আছে, কেন না দে-সময়েও আমি চেয়েছিলাম ম্লতঃ গুরুপদারুই অহুসরণ করতে পণ্ডিচেরিতে থেকে। এ-কথাটার উল্লেখ করলাম আরো এই জন্তে যে—কালীদার আরো কয়েকটি ভবিজ্বণাণীর মতন এটিও পরে ফলেছিল।)

আমি নাছোড্বন্দ, বল্লাম: "দেতো হ'ল, কিছ আপনি কলকাতায় একদিন বলেছিলেন আপনার সাধনার কথা কিছু বলবেন।" কালীদা কের এড়িয়ে-যাওয়া হাসি হেসে বললেন: "কী বলব বলুন? এক সময়ে করতাম সাধনা, কিস্তু এথন আর কিছুই করি না।" ভাবলাম ফের জেরা করি: "এরি নাম ভগবানে আয়-সমর্পণের স্থাচন নয় তো?" কিন্তু করিনি—জানতাম ব'লে যে কালীদ্ একগাল হেদে অন্তু কথা পাডবেনই পাডবেন।

যাহোক তারপরে কালীদা কত কথাই যে বললে।
শীঅরবিন্দ ও তাঁর অতিমানস (supramental) যোগ
সম্বন্ধে! আমি শেষে বলতে বাধা হলামঃ "থাক্ আরু বলবেন না। আপনার ধারণা আপনারই থাক্ক, আমান ধারণা আমার।"

আমার কথা দেদিন কালীদাকে সব খলে বলা হয় নি তবে তিনি খুব ভালে। ক'রেই জানতেন শ্রীঅরবিন্দবে আমি গত চল্লিশ বংসর ধ'রে—কী অকুত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা ক'নে এসেছি, কত পথের পাথেয় পেয়েছি তাঁর নানা চিন্তা নির্দেশ থেকে, কত শক্তি পেয়েছি তাঁর দষ্টান্তে ও স্নেহাশীর্বাদে একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে, সব গুরুবাক্যকেই আমি সবদময়ে মেনে নিতে পেরেছি। এ-ও আমা: কোনোদিনই মনে হয় নি যে, শিগা গুরুর মতামতে কখনে কথনো সায় দিতে না পারলেও অতুতপ্ত হয়ে করজোডে গুরুর স্তাবকতা না করলে নরকে যাবেই যাবে। তথে শুনে শিউরে উঠে আমার এ-ধরণের মতামত অনেক গুরুভাই-ই আমাকে উন্নার্গ্যমী মনে করার দুরুং বহু মন:কষ্টপেয়ে শেষে ১৯৪৩ সালে আর থাকতে না পেন্ত একরকম জোর ক'রেই গুরুদেবের দঙ্গে দেখা করি ও'খুরে বলতে বাধ্য হই যে তাঁর প্রব মতামতেই আমি নির্বিচারে সায় দিতে অক্ষম—এজন্তো তিনি আমাকে তাজা শিষ করলে আমি প্রস্থান করব, কিন্তু আমার বিবেকবৃদ্ধিকে ত্যাগ ক'রে মিথ্যা ভান ক'রে তাঁর আশ্রয়ে থাকতে পারু না। এ-সম্পর্কে আরো অনেক কথা আমার Among the Great-এর তৃতীয় সংক্ষরণে বিশদ ক'রেই লিথেচি তাই এথানে ওরু তাঁর আথাসটুকুর অন্তবাদ দিয়েই ক্লাৰ হব। তিনি বলেছিলেন (৩৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা):

"আমি ৰখন কিছু বলি বা লিখি তখন গুধু আমাৰ

মতের বা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করি—এমন কথা বলি না যে আমি যাই বলব আর দ্বাইকে মেনে নিতে হবেই হবে।

আমি কোনোদিনই হুকুমী হাকিম হ'তে চাই নি, বা জ্যোর-জুলুম করি নি যে—স্বাইকার মতই আমার মতের ছাঁচে ঢালাই করতে হবে, কি স্বাইকেই আমার যোগ করতে হবে।"\*

আমি স্বভাবে ঠিক মাম্লি গুরুবাদী নই—কালীদা একথা জানতেন ব'লেই আমার সামনে শ্রীঅরবিন্দের নানা মত থগুন করতে কৃষ্ঠিত হতেন না। সেদিন তিনি ঠিক কী বলেছিলেন আমি মনে করতে পারছি না, তবে উত্তরে আমি যা বলেছিলাম স্পষ্ট মনে আছে। আমি নম্র অথচ দৃঢ়ভাবেই বলেছিলাম: "শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আপনার স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার পুরো অধিকার আপনার আছে নিশ্চয়ই, কেবল আমার বিনীত অন্ধরোধ: আমির কাছে চিরঝণী একথা মনে রেথে আমার সম্বন্ধে তাঁর মতামতের বিক্তম্বে এ ধরণের কথা বেশি বলবেন না।"

আমার এ-মাতপ্ত প্রতিবাদের উন্তরে কালীদা ধীর-কণ্ঠে কয়েকটা ব্যাখ্যা করলেন এমন চমকপ্রদ ভাষায়— চমৎকার ক'রে গুছিয়ে—যে আমি কী প্রত্যুত্তর দেব সত্যিই ভেবে পেলাম না। তাঁর কথা গুনতে গুনতে আমি ও ইন্দিরা উভয়েই থানিকটা ধেন আবিষ্ট মতন হ'য়ে পড়লাম। ইন্দিরা পরে বলেছিল: "বলি নি— কালীদা শক্তিমান্ পুরুষ!" আমি বলেছিলাম: "বলেছিলে মানি। কেবল আরো একটা কথা বলা যায় কালীদার সম্বন্ধে: যে, তিনি গুধু যে চিন্তায় বলিষ্ঠ তাই নয়—সব কিছুই দেখেন তাঁর বিশিষ্ট, নিজস্ব ভঙ্গিতে। তাঁর এই

\* "I have never cared to be a dictator; neither do I insist that everybody's views must be moulded by mine, any more than I insist that everybody should follow me or my Yoga. (Among the Great, 1. 135)

গুরুদেবের সকে আমার এ-শেষ আলাপের অন্থলিপি আমি দেদিনই ক্রিথে তাঁকে পারিয়ে দিই, ও তিনি অহ-মোদন করলে তবৈ আমার বইটির তৃতীয় সংস্করণের শেষে জুড়ে দিই। দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতন্ত্রতার পরিচয় দিতে তাঁর একটি পত্র থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি। পুরো চি.ঠাট অনামীতে ছাপা হয়েছে। তিনি আমাকে লিথেছিলেন কলকাতা থেকে আমার জন্মদিন উপলক্ষে (২০)১/৫৬)!

"প্রাণ স্থন্দরেষু,

বাইশে জাতুয়ারি আপনার জন্মদিন, তাই এই-দিনটি আপনার ও আমার বন্ধদের কাছে এত প্রিয়।…

"প্রাণস্থলর পুরুষ আপনি। আনলই আপনার বৃত্তি, আনলেই আপনার স্থিতি। আপনি আবালা নিজের চারপাশে এক সহজ আনলের পরিমণ্ডল স্থি ক'রে চলেছেন। গানে, কাব্যে, গল্পে, আলাপে এই অভি-নব আনলের রশিই সর্বত্র বিকীর্ণ হয়েছে। এমন আনলম্বরূপ আর কার ? মহাপ্রেমিক আপনি। এই অনাবিল প্রেম আমাদের সকলের মনকেই স্পর্ণ করে এবং আতান্তিকভাবে একটি গভীরতা হয়ত অবচেতন মনে সঞ্চারিত হয়। এদিক দিয়ে আপনার জীবন একটি জাতীয় সম্প্রদ।…

"সময়ে সময়ে আপনার জন্মে চিস্তিতও হই বৈ কি।
কিন্তু পরে যেই ভাবি—ইন্দিরা আপনার দেখাশুনা করার
ভার নিয়েছে। সেই আর কোনো চিস্তা থাকে না।
ভগবানের এক বিশায়কর সৃষ্টি এই মেয়েটি! অনেক
সত্যিকারের ভালো মেয়ে দেখেছি, কিন্তু ওর ম'ত এমন
দ্বিধাবিম্ক্ত দ্বন্ধরিহিত আলোকোজ্জল মন আর একটিও
দেখেছি ব'লে মনে হয় না। ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওর ভার
ভগবান নিয়েছেন। আমি তব্ ওর শারীরিক স্কৃতা কামনা
করি, আর ভগবান্ আপনাদের আপ্তকাম করুন এই
প্রার্থনা করি।

প্রীতিমৃশ্ধ শ্রীকালীপদ গুহরায়।

পরদিন অথোধ্যায় সরষ্ নদীতে স্নান করব—তার কথা পরে লিখছি। আগে কালীদার কথাটা সেরে নিই। সেদিন রাত একটা অবধি কালীদা ষথন নানা কথা ব'লে আমাকে উল্লাসিত ক'রে তুল্লেন তথন আমি হেসে বলেছিলাম: "আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তিই করেছেন স্বেহবশে। তবে আমার সদানন্দ অবস্থা সম্বন্ধে আপনার চিঠিপত্তে থেকে থেকে যে ভুল মস্তব্য ক'রে থাকেন—তাতে আমাকে প্রায়ই মনে করিয়ে দেয় একটি অবিশারণীয়াকে। মহিলাটি মালাবারী গুষ্টান। স্বামী ত্রিবাঙ্কোরের এক বড আরণাক রাজপুরুষ, পরে আমাকে চমৎকার মরু ও আশ্চর্য বন্ধলের আদন উপহার দিয়েছিলেন। আমি দে সময়ে—বোধ হয় ১৯৪৫ দালে ত্রিবন্ত্রমে রাজ-অতিথি, দর্বত্র গান গেয়ে চ'ষে ৰেডাচ্ছি। একদা হঠাং রাজ-অতিথিশালায় মহিলাটিকে দেখলাম বৈঠকখানা ঘরে এক ভদ্রলাকের পঙ্গে আলাপ করছেন। আমাকে তিনি আদৌ চিনতেন না, আমার গানও শোনেন নি। আমার গেরুয়া বেশ-এর 'পরে চোথ পডতেই তিনি একট একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেই উঠে অকুঠে আমার কাছে এদে বললেন ই:রাজিতে: "স্বামীজি। আমার একটি স্তোজাত শিশুকে আশীর্বাদ করতে যদি একটিবার আমাদের বাংলোয় পদ-ধুলি দেন তাহ'লে বড়ই বাধিত হব। কিন্তু ব'লে রাখি আমরা গৃষ্টান-ক্যাথলিক-আপনার যদি থাকে —" আমি বললাম হোক: "ও বালাই আমার নেই। কেবল যদি কিছু মনে না করেন তাহ'লে একটি প্রশ্ন করতে চাই।" তিনি বললেনঃ "স্বচ্ছন্দে।" সামি বললাম: "আপনি খৃষ্টান হ'য়ে আমার মত হিন্দু স্বামীজির আশীর্কাদ চাইছেন কেন্ ৷ আপনি কি হিন্দুধর্মে বিশাস করেন ?" তিনি সোজাস্থজি বললেনঃ "না। আমি আপনার কাছে এসেছি শুধু একটি কারণে: মেটি এই বে-আমি এই প্রথম দেখলাম এমন একটি মাসুৰ থে ভুধু আনন্দকেই জেনেছে, তুঃথকে না।" আমি হো হো ক'রে হেদে বললাম: "আপনি বলেন কি! আমি জীবনে কত তঃথ পেয়েছি যদি জানতেন—" তিনি বাধা দিয়ে বললেন: "আমাকে কেন মিথো মিথো ভোগা দিচ্ছেন স্বামীজি ? (Why do you humbug me, Swamij: ?) আপনার মৃথে তুঃথ শোকের একটি রেথাও পড়ে নি এই পঞ্চাশ বংসর বয়সে। এমন তঃথশোকের চিহ্নলেশহীন মুথ আমি জौरात जात कथाता मिथि नि व'लाई जापनात काष्ट ধর্ণা দিতে এদেছি—যদি দয়া ক'রে আমার শিশুটিকে একট্ আশীর্কাদ করেন এসে।"

হাদিতে আমরা কেউই কম নই তো। তাই গলটে

व'लে—(ভারাম্বামী, কালীদা, প্রীকাস্ত, থোহন ও ইন্দিরার সঙ্গে কোরাসে অটহাত ক'রে আমি রাজপ্রাসাদ কাঁপিয়ে দিলাম। হাসি থামলে কালীদাকে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল (यिन ଓ तिन नि): "ग्राता मत्रे रुलाम तिर्थ, कालीमा! व्यानक्रमश श्रुक्ष्यहे व्यानक एएएथ हात थाएत।" विनिन्न कात्र भरत र'ल कथां है। थानिक है। देव विनर्यंत्र भठनहें শোনাবে—যার মামূলি অতিপ্রয়োগে ধার ক্ষ'য়ে গেছে। জীবনে ভুল করেছি বহুবারই, কেবল এই একটি জারগায় ভুল করিনি-এই মিথ্যে বৈষ্ণব বিনয়ের ভঙ্গি করার কপটাচারকে দাধ্যমত বর্জন ক'রে এদেছি আকৈশোর। তাই তো দেদিন কালীদাকে বলেছিলাম: "আপনার काट्ड नुरकारता ना कानीमा, आभात थ्र आनन्म श्राइ हिन আপনার সে পত্র পেয়ে—ষাতে আপনি লিখেছিলেন যে আমার শ্বতিচারণ প'ড়ে আপনি 'অভিভৃত' হয়েছেন। কারণ আপনার মতন ক্রিটিককে যে আমি অভিভৃত করতে পারব এ-ভরদা আমার দত্যিই ছিল না। আমি ভেবেছিলাম এত বই পড়বার আপনি হয়ত সময়ই পাবেন না, বা পেলেও আমার নানা মন্তব্যের জন্তে ফের আমাকে তিরস্কার করা স্থক্ষ করবেন।"

কালীদা উত্তরে বলেছিলেন—"আপনি আজ আপনাকে
নিয়ে পৌচেছেন যেথানে—আপনার মনে লাগবার কথা
নয় কে কী বলে না বলে। কেবল একটি কথা আপনাকে
অকপটেই বলতে পারি যে, আমি আপনাকে সমালোচনা
করি 'ক্রিটিক' হয়ে নয়, শুধু এই জন্মে যে, আপনি নিজেকে
অযথা ছোট করেন তাদেরকে বড় করে ধরতে—ষারা তেমন
বড় নয়। এইটুকু বলে আমার এ-হশ্চিকিংশ্য তুম্থতাকে
ক্ষমা করবেন এই অমুরোধ রইল।"

তবু তাঁর নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার হৃঃথ হয়ত আমি
মনে টাঙিয়ে রাথব ভেবে—তিনি এবার আমার হাতে
একটি চিঠি গুঁজে দিয়েছিলেন "পরে পড়বেন" বলে।
সে-চিঠিটি ও তার উত্তরে আমার ছড়াটি উদ্ধৃত
ক'রে কালীদা-ডোরাস্বামী প্রসঙ্গের সমাধি টানি
এবার।

কালীদার চিঠিটির ভূমিকা (contest) হ'ল এই, আমি তাঁকে মাদথানেক আগে আমার MIRA IN BRINDABAN কাব্যনাট্যটি উপহার পাঠাই,—তাতে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছিলাম (ইংরাজিতে) "কালীদাকে— যিনি আমাকে ভূলে গেছেন।" কালীদা এর উত্তরে এবার লিখেছিলেন ছডায়:

, ক্ষাস্ত্রেষ্

কাশী

>0, >>, >>%

ভোলা কি সহজ কথা, ্য ভোলা কি গো ধায় দিবানিশি তব বাশি প্রাণেমুরছায়।

আমার মনের গভীর গোপনে নয়নে বহে ষেধার।

সৈব কিছু তার বুঝিতে পারি না, কল্লিতে হই হারা।
চলিতে চলিতে জীবনপরে কত না অচিন বাঁকে
কোন কোন শিল্পী পলকে পলকে নানা রঙে ছবি আঁকে।
সব কিছু তার থাকে না শ্বরণে, হয়ত অনেক ভূলি,
আবার হয়ত আবেশের লাগি, শ্বতির পাতাটি খ্লি।
অকারণে তুমি বাসিয়াছো ভালো, ঢেলেছ প্রেমের ধারা;
আমি অভাজন চমকি উঠেছি, নিমেষে হয়েছি হারা।
তুমি অপরূপ, তুমি অভিনব, গভীর তোমার প্রেম,
কেমনে ভূলিব পু ভোলা কি সহজ পু সে যে নিক্ষিত হেম।

ইতি প্রীতিধন্ত শ্রীকালীপদ গুহরায়

প্রতাভিনন্দনে আমি লিথেছিলাম অযোধ্যা থেকে (১৫,১১,৬১)

कालोगा.

্এ মুমেব দেশে জেগে থাকে হায় ক্ষজনা সাধনায় গ সভোব দিশা ক্ষজনা চায় নিৰ্দিশা ত্ৰসায় গ নিরানন্দের ব্যাপক অন্ধকারে কয়ন্ধনা পারে জালায়ে রাখিতে মহত্ব দীপ প্রত্যয় মনিহারে ? কয়ন্ধনা পারে পরকে আপন ক'রে নিতে সহজিয়া প্রাণ-আনন্দ-ছন্দে বেদনা-কণ্টকে গোলাপিয়া ?

তামদিকতায় মগ্ন এ-দেশে তবু শুনি যুগে যুগে
শ্রীরুন্দাবনচন্দ্র-বাঁশরী; তাই বাঙ্গে বুকে বুকে
তাঁর ঘ ছাড়া "আয় আয়" ডাক; শুনেছ যে তুমি তারি
মৃছনা তব অতলে; বুঝি তাই ওঠে ঝকারি
কথায় আলাপে হাদিতে তোমার দে-নিরভিমান রেশ—
বিলায়ে চলেছ যে-মহাপ্রসাদ বিদেশে করি স্বদেশ!

মাতৃদেবী তব চাহিয়া ছিলেন শেষ নিথাদ তাঁর তাজিতে গঙ্গাতীরে কাশীধামে—তাই বংসর চার তুমি বারাণদীবাদী হে জননীভক্ত স্থদস্তান! নিঃস্ব হ'য়েও পালিছ কত না দীনজনে! তব প্রাণ স্থলর উদার্ঘে তাহার নিয়ত আকর্ষণ করি' আর্তেরে কত দের যোগ নির্দেশে দাস্থনা।' চণ্ডী গাহিলঃ যে পায় জগদ্ধাত্রীর আশ্রয় দেই পারে দিতে আশ্রয়ে তার বিজ্যের বরাভ্য়।

যেথানেই থাকো স্নেহে তব ভাকো কত স্নেহাথী জনে! আমিও তাদের একজন—শুধু এইট্কু রেথো মনে।

> ইতি। ক্ষেহমুগ্ধ দিলীপ





## নবীন বাঙলার স্রষ্ঠা বিধানচন্দ্র

#### উপানন্দ

শ্বনাল সন্ধারে কালোছায়। পড়েছে স্প্রতি বিধানচন্দ্র। বিরাট বনম্পতির স্মাধি। নব বাছলার মহাগুরুনিপাতের বর্ধারস্থা। শোকাচ্চন্ন জন্মভূমি। জন্মতিকার সৌরভে বিমণ্ডিত ছিলেন বিধানচন্দ্র। দর করে গেছেন স্বজাতির প্রাণহীন স্থবিরতা, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন ভার অন্মেষ্যাদাকে সমগ্র বিধের ভেতর। জাতীয় ইতিহাসের তিনি এক বিচিধ অভিবাক্তি। তাব বাজিগত জীবন ও সাধনা অন্যাসাধারণ। তিনি নবীন বাছলার স্রস্তা, মহান্ নেতা। প্রাচীন অন্তরকেই তিনি খাবার নত্ন আলোকে জগতের সামনে তুলে ধরে গেলেন।

আজ তার বিরাট কর্মায় জীবনের অভ্যানেই থোক মামাদের প্রধান কত্তবা। তার কথাই থোক আজকের দিনে আমাদের একমাত্র কত্বা।

১৮৮২ সালের ১লা জুলাই বেলা ১০-২০ মিনিটের সময় তিনি এই মার্ডালোকে মার্ডাকায়। ধারণ করে অন্তরণ করেছিলেন, আর ১৯৮২ সালের ১লা জুলাই বেলা ১২-৩ মিনিটের সময় তিনি মহাপ্রসান কর্লেন। জন্ম দিনেই জন্মোংস্ব স্মারোহ শেষ করে নীরবতার ভেতর রেথে গোলেন সভাধন, মৃত্যুকে তিনি বরণ করে মৃত্যুর অভীত লোকে চলে গোলেন। চিনায় পুরুষ তিনি। আশী বংসর পূর্ণ করে স্ক্লার কবরীচাত কুস্কমের মত তার আয়্পডলে। ঝরে কাল প্রোতের বৃক্ষে।

ভগ্নান প্রমহণদ বলেছেন আবে গাঁটানেও উক্ত আছে, যে মান্থাকে যত বেশী লোকে ভালোবাদে, সম্মান্ দেয়, শ্রন্ধা করে, শাভিগ্নানের অংশ তার মধ্যে তাত বেশী। ভগ্নানের অংশ যে এই মহাজীবনের ভেংৱ থব বেশী ছিল, এই সত্ত্বরে ৩৷ উপ্লব্ধি কর্মান । প্রাক্ষভারে আল্লা আল্লাকে আল্লাক হারিয়েছি বর্তি, প্রোক্ষভাবে আল্রা ভাকে নিবিভ ভাবে প্রেছি ৷

ব্রস্থানন্দ কেশবচন্দ্রের অন্তর্গ্ধ অবা। অপথের অন্যতম্ব দোসর ছিলেন মহাত্রা প্রকাশচন্দ্র বার । বিধানচন্দ্র তারি তৃতীর পুত্র । ব্রন্ধানন্দের অংশব্যাদপুত জন্মলার তার নব-বিধান সমাজের নামাত্রসাবেই নবজাতকের নাম বিধানচন্দ্রী। চৌদ্ধ বংসর বর্ষমে মাতৃহাব। হন । মাধের নাম অধ্যার কামিনী । পার্টনার ভার বালকোল অতিবাহিত হয়। ১৮৯৭ সালে পার্টনা কলেজিয়েট জল পেকে এন্ট্রাক্ষ্ (প্রবেশিকা) ও ১৯০১ সালে পার্টনা কলেজ পেকে গলিত্ শান্ধে অনাম নিয়ে বি. এ পাশ করেন। তারপর কলিকাতা মেজিকেল কলেজে ভত্তিহন। ১৯০১ সালে ভার পিতৃদেব সরকারী কাষা পেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই বংসরেই ভার সর্ব্ব জোষ্ঠা ভিনিনী স্কুসারবাসিনীর মৃত্য়।

১৯০৬ সালে কলিকাত। মেডিকেল কলেজ থেকে এল এম, এম প্রীক্ষায় বিধানচন্দ্র উতীৰ্গত্ন। তারপ্র বেঞ্চল প্রতিক্ষিয়াল মেডিকেল সাভিসের অন্তর্ভুক্ত হন। মেডিকেল কলেজে হাউদদার্জেনরপে কার্যা আরম্ভ করেন, কলিকাতায় চিকিংসা বাবসায় এই সময়ে স্কুল হয়। ১৯০৮ সালে তিনি লাভ করেন এম, ডি, ডিগ্রী। ১৯০৯ সালে বাইশে ফেরুয়ারী উচ্চতর শিক্ষালাভের জয়ে বিলাত য়য়ে করেন, মার্চ মাসের শেষভাগে লগুনে উপস্থিত হয়ে মে মাসে বিশ্ববিখ্যাত বাথোলোমিউজ শিক্ষায়তনে ভর্তি

বিধানচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় যথন বিলাতে যান, তথন তার স্থল ছিল মার বারে। শত টাক।। এই টাকায় তিনি ত'বংসর ইংলত্তে বাস কবে এসেছেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল লকিষের প্রামর্শে তিনি সেণ্ট বাথোলো-মিউজ হাস্পাতালে ছবংস্বের মধ্যে এফ আর সি এস আর এম মার সি পি প্রবার জন্মে গেলেন। কলেজের ভান অবিশ্বাদের হাসি হেনে বিধানচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিলেন। এই কলেজে ভড়িতবায় জন্মে বিধানচন্দ্রে জেদ চেপে গেল। তিনি তিশবার ভীনের কাছে গিয়েছেন আব প্রত্যেক সাবই ব্যথ হয়ে ফিবে এসেছেন। একদিন ছীনের মত হঠাং বদলে গেল, সম্মত হোলেন তাকে ভটি করে নিতে। ভতির ফি চল্লিশ গিনি। অবশেষে জীন কিস্তিতে টাক। নিতে বাজী ভোলেন। দশ গিনি দিয়ে ভত্তি তোলেন। গাঁঝেৰ ছটিতে তিনি কলেজে শ্বনাৰছেদ করতে লাগ লেন। সকলে সাডে নটা থেকে একটানা বিকেল মাতে চারটা প্যাস্ত তিনি শ্ব-বাবচ্ছেদ করতেন। তুপুরে লাঞ্চ থাবাব প্রসা জ্টতে। ন।। শব ব্যবচ্ছেদের পর সংরক্ষক শবের দাম চাইলো বারো গিনি। তিনি বিশ্বিত হোলেন, মত টাকা দেবেনই বা কি করে ৷ গেলেন তার অধ্যাপক ছা: এডিসনের কাছে। তিনি বিধানচক্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন 'তোমার কিছু দিতে হবে না।

বিধানচন্দ্র ভাব লেন ছা: এভিদন বুঝি তার দারিলোর জন্মে করুণ। প্রকাশ করেছেন। তিনি বল্লেন—কিছ দেবার ক্ষমতা আমার আছে। ডাঃ এভিদন তাকে ব্ঝিয়ে বল্লেন থে তিনি দিলেকদন কমিটিতে আছেন। তারই কথামত তিনি বিধানচন্দ্রকে ভুক্তি করে নিয়েছেন। দে সময়ে তীব্র আকারে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চল্ছিল। এজন্মে ক কলেজে ভারতের বিশেষতঃ বাংলাদেশের কোন ছাত্রকে ভর্ত্তির বিরুদ্ধে তিনি আর ছ' একজন বাতীত সকল সদস্তই রয়েছেন। প্রসঙ্গ কমে তিনি বল্লেন—তুমি যে সব শব বাবছেদ করেছে, তা এত নিযুঁত যে, সেগুলি ছাত্রদের দেখিয়ে ক্লাসে পড়ান যায়। তোমাকে কোন ফি দিতে হবে না। কয়েকদিন পরে, বিধানচন্দ্র তার কলেজের বেতনের দিতীয় কিন্তির টাকা দিতে গেলেন অধাক্ষ বল্লেন—'আর টাকা দিতে হবে না।' এই অধাক্ষই তাঁকে রিশবার ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিছুতেই কলেজে ভর্ত্তি করতে রাজি ইননি। বিধানচন্দ্র শুনলেন—তিনি চন্দ্রবিভাগে যে কাজ কর্তেন তাতে হাসপাতাল কতৃপক্ষ এতই সম্বর্ধ হয়েছেন ধে, বছরে যাট পাউন্ত দিয়ে একজন সহকারী রেখে যে কাজ করতে হোতে।, তার পরীক্ষামূলক কাজে তাই হয়ে গিয়েছে। এজতো তার। বিধানচন্দ্রে কাছ থেকে ঘাইনের টাকা নিতে রাজি হোলেন না।

বিধানচন্দ্র এম, আর নি, পি ও এফ, আর, সি, এপ পাশ করে ছাঁনের সঙ্গে দেখা কর্তে গেলেন। ছাঁন বল্ লেন—'বায়, আমি আমার আগেকার বাবহারের জ্ঞে আত্তরিক লক্তিত। আর একটা বাঙ্গালী ছেলে এগার বারের পর এম আর সি পি পাশ করেছিল। এই বাছালী ছেলেদের ওপর আমার এই সারণা হয়েছিল। কোন ই রেজ ছেলে ত'বছরে এম আর সি পি ও এফ আর সি এস পাশ করতে পারে না। আমি যতদিন ছাঁন আহি তহদিন তোমার চিঠি নিয়ে যে ছেলেই আসেবে, একে আমি বিনা দিধায় ভবি করে নেবে।।'

বিধানচন্দ্র চৌদ্দ পনেরো জন বাঙ্গালী ভাক্তারকে ই কলেজে পাঠিয়েছেন। তারা সকলেই পরবালীকালে ভাব তারি বিধাত চিকিংসক হয়েছেন। খতার দারিদ্য কপ্ত ভোগ করে বিধানচন্দ্রকে ই লওে দিন কাটাতে হয়েছে। স্থাতে পঞ্চাশ টাকার বেশী তিনি থরচ কর্তে পার্তেন না। লাঞ্চ খাবার প্রসা তার কোনদিনই জুটতো না। ই লও খেকে যথন তিনি দেশে ফিরে আসেন তথন ট্রেনর টিকিট কেটে তার পকেটে মার পনরো টাকা, তার থেকে আবার এক জন সহযাত্রীকে ধার দিলেন দশ টাকা। সেটা ছিল ১৯১১ সালের জুলাই মাস।

তিনি যে সময়ে বিলাতে পড়তে যান সে সময়ে টমাদ কুক্ কোম্পানিতে বার্থ বুক করা হয়ে গেছে। আমার মাত্র দিন কয়েক বাকী। হঠাং জাহাজ কোম্পানি জানতে চাইলো বিলেতের জাহাজে যে বাথটি রিজাভ হয়েছে, তার যাত্রী ইউরোপীয় না ভারতীয়।

পরা জান্তে পার্লো—-বাপটি রিজাভ করেছে ভারতীয় ছাত্র। অমি জানিয়ে দিল ভারতীয় এই যাত্রীটিকে কেবিনের অপর বাপেরও ভাড়। দিতে হবে কিয়া জোগাড় করে দিতে হবে আর একজন ভারতীয় যাত্রী। অস্থ্যক্ষানেবিধানচক্রজান্তেপারলেন—লওনের হেছ অফিস্থেকে নিক্ষে এপেছে, একই কেবিনে একজন ভারতীয় এবং আর একজন ইউরোপীয়ানের হান হোতে পারেনা, এমি বাবিদ্বেষ্। অভ্এব এ জাহাজে যেতে হোলে ভাকে একজন ভারতীয় যাত্রী থঁজে নিতে হবে। নতুবা দিতে হবে ভবল ভাড়া।

বিধান চন্দ্র বল্লেন—'খুঁজে নিতে হয় তে। নিন আপনাবা। আমি খুঁজতে ধাবো কেন!' উত্তর এলো—
ভাহোলে আপনি পরের জাহাজেই ধানেন। এবার আপনার মান্তয়া হবে না।' কনেল লাকিসের কথা তার মনে পড়লো, তিনি ছিলেন মেছিকেল কলেজের সহকারী আধাক্ষ। কনেল লাকিস তাকে খ্ব স্থেই করতেন। তিনি ছাইলেন কর্নেল লাকিস তাকে খ্ব স্থেই করতেন। তিনি ছাইলেন কর্নেল সাহেবের কাছে, জানালেন জাহাজকোম্পানিব বর্ণ বৈসমাের কথা। কনেল লাকিস সব শুন্লেন। ভাহাজ কোম্পানী তার হস্তক্ষেপের কলে অবশেবে বিধানচন্দ্রকে সে জাহাজেই ধান্তয়ার ব্লোবস্ত করেছিল।

কিছদিন আগেও ধনকবেরের দেশ মাকিণ মল্লকে গিয়ে বণ বৈষ্মের জাতো লাজন। ভোগে করেছেন। দক্ষিণ যক। বাষ্ট্রে এক প্রকাণ্ড হোটেলে গিয়ে তিনি চকেছিলেন। মাধ্যখানের এক টেবিল নিয়ে তিনিব্যুলেন সকলের মধ্যে। স্বাই চকাচ্য্য থা ওয়া-দা ওয়া করতে লাগ্লো। গল ওজব अक करत मिरल निरक्तरमत भारता । 'वर्रोता भवात (छेविरल নান। খাবার পরিবেশন করে মেতে লাগ লো। কার কি প্রোজন ব্যর ব্যর এসে জিজ্ঞাসা করে থেতে লাগ লে। স্বাইকে। কিন্তু ডাঃ রায় ও তার সঙ্গীদের কারে। কাডে কে উ এলোনা। উনি তথন ক্ষমায় কাতর। হোটেলের ধেতাঙ্গ মহিলা মাানে**জারেঁ**র কাছে অভিযোগ করতেই তিনি বল্লেন 'এই হোটেল থেতাঙ্গদের জলে, কাল। আদমিদের জন্মে নয়। নিপ্রোদের এথানে প্রবেশ নিষেধ। ডাঃ রায় প্রতিবাদ জানালেন। বললেন—তিনি ভারতবাদী, নিগ্রোনন—' ধেতাঙ্গ মহিলা বললেন—'মে একই কণ।।' থোটেলের দার দিলেন রুদ্ধ করে। সেদিন বিকেলেই ছিল সেই স্থ্রের মেয়র কত্তক ডাক্তার রায়ের সন্ধর্ম। পভা। সম্বন্ধনা সভায় সহরের বিশিষ্ট নাগরিক সাংবাদিক-দের কাছে ভাক্তার রায় ঘটনাটি স্বিশেষ জানালেন। বল্লেন—'তিনি ভধু বিলেত থেকে পাণ করা একজন

বিশিষ্ট ডাক্তার নন, কলিকাত। বিশ্ববিভালয়ের ভূতপ্**র্ব** ভাইস-চাাফেলর ও কলিকাভার মেয়র নন, স্বাধীন ভারতের একজন নাগরিকও বটে ৷ থোটেলে তার প্রতি এই অভদু আচরণ ভারতবাদীর প্রতিই গ্রন্থান। ভারতের অপ্রতানিয়ে জোব গুলায় এখানে তে৷ খুব প্রচার কার্যা চলে। কিন্তু ভারতে এমন ধার। বর্গ বৈব্যা নেই।' ঘটনাটি স্থান তংগ প্রকাশ করে ডাঃ বাগের কাচে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু মার্কিন মন্ত্রকের বিশেষ করে দিক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সাদায় কালোর এমনি-ভরো বৰ্বিধ্যোর অজিও অব্ধান হয়নি। এখনও বভ আমে-রিকান আমাদের খুণ। করে কাল্য-আদ্মি বুলে। এই মেদিনও মার্কিণ যক্তরাঠে স্বাধীন ভারতের রাইদত সিং এল মেহেতা ও তার প্রাইভেট দেকেটারীকে খেতাঙ্গ হোচেলে থাবার পরিবেশন করা হয়নি।। যেদিন ভোমরা মাজ্যের মতে। মাজ্য হয়ে এর প্রতিশোষ নিতে পারেরে. মার ৭ই সব বুণবিজেবপুরারণ ধেতাজ জাতিকে সমূচিত শিক্ষা দিতে পারবে, সেদিন স্তি।কাবের স্মৃতি-তপ্ৰ কলা হবে বিধান>ক্ষেব মত মহানানবের। বিধানচন্দ্র মেয়ানে অসার, গুড়াহোর, ব্দাত্ত ও বাধ্বিক ব্যবহার দেখেছেন, সেধানেই তিনি শিব উন্নত করে লাভিবে প্রতি-কারের বাবস্থা করেছেন। তারে স্থ্যের বহু পর আহছে শেওলো পল্লের মত পল্ল, একট নল্ল ড'ট নল্লমনেৰ অনেক। এপুৰ পুৱ স্থানে তেনেব: বহু শিক্ষা লাভি করাতে পাবে৷ ভবিষ্যতে বিধানচন্দ্রে গুলম্ম অভ্নবণ করে আদি মার্থ হোতে পারে।।

এম আর সিপি ও এফ আরে সি এস ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এসে কাাছেল মেডিকেল কলে। ব**্**থারে নাল ( ১ন স্বকার কলেজে ) এসি টাণ্টে সাজ্জেন ও শিক্ষ্য হন। ১৯১৬ সালে তিনি প্রথম ক,লকাত। বিশ্ববিজালয়ের সিনেটের সভা হন এবং ঐ বংসবই তার প্রাসিদ্ধ ওয়েলিটেট ষ্ট্রের বাড়ী ক্রর করেন। ১৯১৯ সালে সরকারী চাকুরি ভাগে করে তিনি কারমাইকেল ( বভুনানৈ আর জি কর মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক হন এবং এখান থেকেই স্তর হয় তার ডাকার হিসাবে থাতি ও প্রতিপ্রির পাল। ১৯২২ সালে বাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৯২১ সালে স্করেন্দ্রনাথকে প্রস্থে করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাগ সদতাহন। এসময়ে তিনি দেশবন্ধর স্বরাজা পার্টি ভুত্ত ছিলেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধর ভিরোভাবের পর স্বরাজ দলের অন্তম কণ্যার হয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে আগুপ্রতিষ্ঠ লাভ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্র তাবে সমাদরে আসন দিল। ১৯২৮ সালে কলিকাভায় কংগ্রেসের ৪৩ ৩ম অধিবেশনে তিনি অভার্থনা সমিতির সম্পাদক হন পর বংসর লাহোর অধিবেশনে তিনি ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেদ কমিটির সদস্ত। ১৯৩০ সালে লবণ আইন অমাহ

রে তিনি ছয় মামের জন্মে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ২০১ ও ১৯০২ সালে প্রপ্র ত্বার তিনি কলিকাভা পোরেশনের মেয়র হন। ১৯৩৯ সালে গান্ধীজির াহ্বানে আবার তিনি কংগ্রেম ওয়াকিং কমিটির সদস্ত ন। কিন্তু দি তীয় বিধ্যদ্ধকালে যদ্ধ সম্প্রীয় কংগ্রেম ীতির সঙ্গে, তার মতভেদ হওয়াতে তিনি ঐ সদস্য প আগ করেন। এবদর ২ বংসর তিনি কলিকাত। াখবিজালয়ের ভাইস-চান্সেলার পদ অলম্বত করেন। ৯১৭ মালের ১৫ট অলেও দেশ বিভারের মর্ভে ভারতব্য বৌন হয়। ১৯৪৮ সালে ছাঃ প্রফার থোষ মন্ত্রীসভার পত্ন धारण, निमानहरू प्रक्रियनम् कर्राशमो भरतत रम्णा अन् থামথী রূপে নুত্র মহীসভ। গঠন করেন। সেই ময় থেকে মতার দিন প্রান্ত তিনি উপদে অধিষ্ঠিত হলেন। ম্থাম্থী রূপে তিনি বারোল। ও বারোলা জাতির মতিকল্পে বহু কাজ করে গেছেন। তার তিরোভাবে াওলার ক্ষতি অপ্রিমেয়। আবন্ধি বাঙলাকে তিনি গড়ে গেছেন মহান সাফলোর সঙ্গে, বাছলার বহু জুরুই সমস্পরি ও স্থাবান করে গেছেন। বিরাট শিল্পনগুরী তুর্গা-প্রেব জনক বিধানচন্দ। তার নামেই জ্রাপ্রের নাম হবে বিশ্রান্যার । তিনি বলে গেছেন, আমর। স্তোর বন্দ্নায় মেন পড়ে না পাকি। বিরাট কথ্যী, মহান নেতা, বিশ্বের . অভাতম শ্রেষ্ট চিকিংসক, শিক্ষক, সমাজসেবী, শাসক ও বিশিষ্ট্রাপনাতিক কপে তিনি স্বলাতির উলতি কলে বিভিন্ন ভয়িকায় সৰতীণ হয়ে দেখিয়ে গেছেন –কিভাবে সামাল মাজৰ হয়ে জলা গ্ৰহণ কৰে অভিমাক্তৰ হৰ্যা যায়। তার ভেংব দেখেছি শামর। অদমা কর্মাশকি মা আজকের দিনে প্রর্লাল নেহেকর মত মৃষ্টিমেয় ব্যক্তির মবোই সীমাবর । বিধানচন্দের মধ্যে দেখেছি আমর। রঙ্গানন্দ কেশবের গৈণী ও সাগাজিকতা, বিপিন্চন্দ্রের প্রজা, দেশবন্ধর প্রেম, প্রকলচনের একনিষ্ট সেবা, আর রবীজুনাথের বিশ্লনীন আত্মিক আদেশ। তিনি জ্ঞান-

তার বিরাট বাক্তিয়, তার মহান্ আদশ, তার অমিত কমশক্তি তেমাদের গল্পরে প্রেরণ। এনে দিক। এই মৃত্যুখীন নবীন বাঙ্লার প্রস্তার উত্তর্মাদক হয়ে, তার পদার অন্থ্যুর করে তেমিরা সর্কোন্ধত করে তোলো, তাহোলেই তার প্রকৃত্যুতি পূজা হবে। অদর ভবিষ্যতে মান্থ্যুর গে নব সভাতার প্রতিষ্ঠা হবে, তার মধ্যে তোমাদের খ্যাযোগ্য স্থান যাতে হল তার জল্পে বিধানচক্র পথ রচনা করে গেছেন, তোমরা সেই পথে অগ্রমর হও, কিশোর জগত্বে বন্ধুগণ! তোমাদের কাছে আমার এই নিবেদন। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের তের দিয়ে অতীত থৈ নিয়ত আপনাকে কিভাবে, গড়ে

যোগ ও কম্মােগ্রের স্বিনাল্র প্রম সিদ্ধির বিভৃতি

প্রকাশ করে গেছেন স্ক্রিফরে।

তুল্ছে সেই দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে এগিয়ে চল— চরৈবেতি।

ি৫০শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

### পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সার-মর্ম

কাউণ্ট লিও টল্টথ রচিত

### গ্ৰের দান

#### সোম্য গুপ্ত

উনিবিংশ শতকের স্থাসিদ্ধ কণ নাহিত্যিক কাইণ লিও
টলইবের স ক্ষিথ-জাবনীর প্রিচয় তোমর। ইতিপ্রেই
প্রেছে। -'কিশোর-জগতে' প্রকাশিত তার অন্য একটি
কাহিনীর সার মধ্য আলোচনাকালে। কাজেই বিশ্ববিখাতি
কাহিনীকার লিও টলইয় সম্বন্ধে আর নতুন করে প্রিচয়
দেওয়া নিম্প্রোজন। তার রচিত প্রতোকটি কাহিনীই
স্থাবে সাহিতা-সম্পদে অপরূপ বৈচিষ্যায় তাই নয়, বিবিধ
সারগত নৈতিক-উপ্দেশেও সম্জ্জল হয়ে আজে। সার।
পৃথিবীর জনগণের মনে অভিন্য মহান্-আদর্শের সাড়।
জাগিয়ে তোলে। কাইণ্ট লিও টলইয়ের কাহিনীগুলির
আর একটি বৈশিষ্টা হলে। বিচিত্র মান্বিক্তার আবেদন
ন্যা দেশ-কাল-পারের বিচার করে না এতট্ক। হাই
টলইয়ের কাহিনীগুলি আজ এত জনপ্রিয়।

গ্রামের প্রান্থে ক্ষেত্রে বাবে থেলতে গিয়ে ছোট ছেলের। মাটির আলের ফাটলের মধ্যে থেকে কডিয়ে পেলে। গ্রন্থত ছাদের একটা জিনিষ্ট জিনিষ্ট দেখতে ঠিক মরগীর ভিমের মতে। তবে তার পায়ে আপাগোড়া গমের দানার মতে। একরাশ থাজ-কাটা বুটি। সেই অন্তত-জিনিসটি যে কি. ঠিক ঠাওর করতে না পেরে ভোট ভেলের। ধ্বন সেটিকে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, এমন সময় দেখানে এসে হাজির হলো পথ-চলতি এক পথিক। ছেলেদের হাতে এই অন্তত জিনিষ্টি দেখে তার থুব কৌতহল হলো এগমন জিনিষ ধে এর আগে কখনও চোথে দেখেনি। কাজেই দে আর লোভ সামলাতে পারলোন। ··· ছোট ছেলেদের হাতে ক'টা প্রসা বথশিস গুঁজে দিয়ে. সেয়ানা পথিক মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তাদের কাছ থেকে গমের দানার মতো থাজ-কাটা ডিমের-ছাদের সেই অন্তত जिनियों जानाश करत रमाजा छूटेला **मरात** ... ताज-नतर्वारत হাজির হয়ে মোটা টাকার বদলে দেটিকে বেচে দিলো রাজার কাছে। . Same of the Links অভুত-জিনিষটি হাতে পেয়ে রাজাও অবাক, ঠাওর করতে পারলেন না—সেটি কি ? তিনি তার সভাপণ্ডিতদের তেকে প্রশ্ন করলেন, —বলতে পারো, এটা কি জিনিষ শূল গ্যের দানা, না মুর্গীর ডিম শূল

সভাপণ্ডিতেরা সবাই গমের দানার মতে৷ বুটিদার ডিমের-ছাদের দেই অভত জিনিষ্ট হাতে নিয়ে রীতিমত পরীক্ষা করে দেখেও কিছুতেই ঠাওরাতে পারলেন না-জিনিষ্ট আসলে কি ! এই অভত জিনিষ্টকে রাজার দিংহাসনের পাশে দ্রবার কক্ষের জানলার আলশের উপর বেখে সভাপণ্ডিতেরা যথন রহস্ত-সমাধানের উদ্দেশ্যে গভাঁর গবেষণায় মত, এমন সময় বাইরের বাগান থেকে হঠাং উডে এলো একটা পাণী । খাবাৰ মনে করে গুমের দানার মতে৷ বুটিদার দেই ডিমের-ছাদের অভূত জিনিষ্টিতে ঠোকর দিতে লাগলো। পাথীর ঠোকরে ডিমের মতে। মেই অত্ত-জিনিষ্টির মাঝথানে একটা ফোকর হয়ে গেল বাজার বিজ্ঞ-সভাপণ্ডিতর৷ অবাক হয়ে দেখলেন -সেই ফোকরের মধে। রয়েছে বিচিত্র বিরাট-আকারের গুমের দানা! মহা-উৎসাহে সভাপত্তিতের দল্ভুটে এসে রাজাকে স্বাদ দিলেন –মহারাজ, আপনার প্রশ্নেব মীমাণ্সা খ্রে পেয়েছি! এ হলে। অভুত এক-জাতেব অতিকার গ্য— ্টে দেখুন - তার বিরাট দানা !

অস্কৃত-অতিকায় এই গগেব দান। দেখে রাজ।
তবাক ভার কৌতৃহল আরো বেছে গেলভাতিনি তথনি
সভাপতিতদের তক্স দিলেন কবে এবা কোপায় এমন
ত্বিকায়-দানা ওয়ালা গ্রেষ্ঠ ক্সল কলেছে বৌজ নিয়ে
ত্বিলক্ষে আমাকে জানাম।

লকুম শুনে সভাপুত্তিতের। পড়লেন মহা কাপবে প্রারে পুঁথি-পত্র, দলিল-দন্তাবেজ ঘেঁটো কোণাও টার। কোনো সন্ধান পেলেন না রাজাপুর্গুই বেয়াড়। প্রশ্নের ! শেষে গ্যেরাণ হয়ে রাজার কাছে নিয়ে তার। জানালেন — মহারাজ, আপনার এ প্রশ্নের জববি দেওয়া, আমাদের বিজা-বৃদ্ধি-গাধোরও বাইরে কোনো কৈ তাবেই খ্জে পেল্ম না, জ্বন, এই অদ্বুত জিনিস্টির এতট্ক হদিশ!

গাজা বললেন—তাহলে উপায় ০০০

মনেক চিন্তা করে সভাপণ্ডিতের। বললেন, --আপনি বরং এক কাজ ককন, ভুজুর…রাজ্যের যত প্রবীণ চাস। মাছে, তাদের তেকে খোঁজ ককন-—এমন অতিকায় দান।-ম্যালা অদ্ভুত গুমের কণা তারা তাদের বাপ-দাদাদের কাছে কথনো শুনেছে কিনা!

গ্রাজা বললেন, - বেশ ! কথাটা মন্দ বলোনি !

রাজার হুকুমে তথনি দ্রবারের লোকজন ছুটলো াজ্যের স্বচেয়ে প্রবীন চাধাকে খুঁজে আনতে। চারিদিক তন্নতন্ম করে খুঁজে তারা অবশেষে দ্রবারে রাজার সামনে এনে হাজির করলো— চাষাদের এক থুপ ছে বুড়ো মোড়লকে! মোড়লের চেহার। জরাজীর স্কুদীর্ঘ বয়সের চাপে লোলচন্দ-পাঙ্গর তিওঁ লাত নেই মুথে কানে ভালো শুনতে পায় না তিনে হালে তেওঁ কার করে টলতে কানে নিত তুটি লাঠির উপর ভর করে টলতে টলতে রাজার সিংহাসনের পাশে এসে দাড়ালে। সেই বুড়ো চাসা। ডিমের মতো ছাদের অভিকায় গমের দানাটি বুড়ো চাসার হাতে দিয়ে রাজা বললেন,—বলতে পাবেন, মোড়ল মুশাই, এমন অন্বত গম কোগায় পাওয়া যায় প্

গুমের দানাটি হাতে নিয়ে থানিকক্ষণ বেশ নেড়ে-চেড়ে নজর করে দেখে বুড়ো-চাম। চুপচাপ কি মেন ভাবতে লাগলো। তাকে নিক্তর দেখে, রাজ। ছুরোলেন, --আচ্ছা মোড়ল মুলাই, এতথানি ব্যমে আপনি তে। অনেক্ দেখেছেন জুনেছেন অপনি কি কুখনে। এমন গুমের ক্ষল চাম করেছেন, কিছা কোয়াও কিনেছেন বলে, আপনার মনে পড়ে স

বুড়ো-চাষ। আরেকবার সেই অছত গুমের দানাটিকে পরীক্ষা করে দেখে রাজার পানে তাকিয়ে বললে, — না. ভজুর অধন করিনি, তাটে বাজারে থরিদ ও করিনি কোনোদিন! সারা জীবন আমরা তবু ছোট-ছোট দানা ওয়ালা গ্রমের ফ্রমন অছত, ডিমের মতো বড় দানা ওয়ালা গ্রম চোণেও দোখনি কোনোদিন! তবে ইন, আমার বাবা এখনও বেচে আছেন — তিনি হয়তো এ-পরণের গ্রেম কণা জানতে পাবেন বা দেখে থাকতে পাবেন বা দেখে থাকতে পাবেন! আপনি বর তাকেই ডেকে আনিয়ে জিজাদা করন, গজুর!

একপা ভনে রাজ। তথনট প্যুড়ে মোডল-চানার বৃড়ো-বাপকে দর্বারে ছেকে আনতে লোক পাঠালেন। কিছুক্ষণ প্রেট দর্বারের দত মোড়ল-চাযাব বৃড়ো-বাপকে এনে হাজির করলে; রাজার সামনে। বয়সে প্রাণ হলেও, সড়ো-বাপের চেহার। কিছু তার চেলে মোড়ল-চাযার চেয়ে আনেক বেনী জোয়ান থটথটে আর কম-জ্রাজীর্ণ চোথের দৃষ্টিশক্তিও বেশ প্রথর এবং কানে একট্ কম ভনলেও, তার প্যুড়ে-ছেলের মতো অতথানি কালা নয় ত্রু একগাছা লাসির উপর ভর করেই সেদিরা সহজভাবে হেনে গমে বাজার সিহাসনের সামনে দাড়ালো। রাজা তার হাতে অভুত স্মের দ্নাটি তুলে দিয়ে ভ্রোলেন, --বলতে পারেন, দা-ঠাকর মশাই এ জিনিসটি কি পু

ডিমের মতে। বিরাট দানাটি হাতে নিয়ে ভালে। করে দেথে মোড়ল-চাষার বুড়ো-বাপ বললে.—মহারাজ, এ তো দেখছি, অদ্বত এক-জাতের গম!

রাজা বললেন—আপনি কি কথনো হাটে-বাজারে এ রক্ম গমের ফদল দেখেছেন বা নিজের ক্ষেতে চাষ্বাদ করেছেন ৄৣৣ৽িকিখা, কোনো দেশে এমন প্রের ফ্সল হয়েছে, সে খবর ভ্রেছেন ৄ

সবিস্থার সেই অভূত সমের দানার দিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মোডল চাষার বুড়ো নাপ জনাব দিলে, — না মহারাজ, আমার গ্ডথানি জীবনে এমন অন্তত্ত্বম আমি কিম্মানকালে চোগেও দেখিনি --- চাপনাস তে। দুরের কথা… এমন ফসল যে ক্ষেতে ফলে, সে কথাও কানে শুনিনি कारनामिन। कात्रम, बाभारमत मरत्र ल्लाक सम्भात নিজের নিজের জমিতে চালখাস করে, ফসল ফলিয়ে সংসার চালাতো আর অশেপাশের পাডা-পড়শীদের মভাব প্রা জন মেটাতে। থাটে বাজারে বাডতি-ফ্রমল বেচে। তবে একালের সমেব ১৮য়ে আমাদের আমালে, ক্লেডে ফ্রন্সন্ত জনাতে মনেক বেশা গাব সে সুব গুমের দানা ও হতে।বেশ বড় বড় - - কি অ এমন ডিমের মতে। বড-দানার পম আমাদের কালে আমি কথনো (১)থেও (দ্যানি, গুদ্ধ ! ...মনে আছে, ছোটবেলায় আমাৰ বাবাৰ মুখে শুনেছি বে, তাদের আমলে ক্ষেতে নাকি গুমের ফমল ফলতে। থাবে। ভালো, আবে। প্রাচর এব আবে। বছ বছ দানাওয়ালা ৷ শামার বাবা এখনৰ জীবিত বাড়ীতেই বয়েছেন মহাবাজ, তিনি হয় তে৷ আপনাকে হদিশ দিতে পারবেন -এমন বড দানা এয়াল। গম তাদের আমলে কোথাও চাষ্বাস ইতে। 14-111

्जानाभी भ भाग भगाना



চিত্রগুপ্ত

গ্রনারে তোমাদের অভিন্ন-ধর্ণের বিচিত্র-মজার একটি চোথের-ধাঁধার থেলার কথা বলি। ইউবোপের রাজারে এ থেলা দেখানোর উপযোগী এক-রক্ম থেলনাও কিনতে পাওয়া সায়…সেগুলির নাম—'পোমাট্রোপ,। মামাদের দেশে ইলানীং বৈদেশিক-মূলা বিনিময়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কড়াকড়ি-বিধান প্রক্তিত হওয়ার ফলে, এ ধরণের বিদেশী থেলনাপ্র মামানানী কুরা, খুবই হুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। তবে বিদেশের এই বিচিন্ন-থেলনা 'গোমাটোপ' লোগাড় করা আজকাল সন্থানাজনক হলেও, দামাল চেষ্টা করলেই তোমরা নিজেরাই জনারাসে ঘরে বসে এ সরণের 'গোমাটোপ' বেলনা তৈরী করে নিরে ভোমাদের আগ্নীয়ম্বজন আর বন্ধনান্ধকের সাননে বিচিন্ন মজার এই চোথের-বাসার থেলা দেখিরে তাদের বীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো। কি উবারে 'গোমাটোপ' বানিয়ে চোথের দানার এই মজার থেলটি দেখাতে পারে। —আজ তোমাদের তারই আজব কলা কৌশলের কথা জানিয়ে রাখি।

#### চোখের-খাঁধার খেল। %

'পোমাটোপ' বানাবার জন্ম যে সব সাজ সবজান প্রাজন — সেগুলি এমন কিছু ত্লাভ-সম্পাদা বা ব্লমলা নয় — তেয়াদের প্রতেজন বাড়াতেই বিনা প্রচে এসর সামগ্রী সংগ্রহ করা গাবে। তাই গোড়াতেই তেয়াদের প্রায়াটোপ' বানাতে হলে যে সব জিনিবপত্র দরকার, ভার একটা মোটান্টি ফক দিয়ে রাখি। অর্থাং, এ জল চাই — পোইকাছের মতো পুক-ছাদের বক্যানা পেইবোর্টের Past board ) টুকরো, প্রায় হাত্রগানেক লগা মাপের ত' ফালি শক্ত-মজর হ 'টোয়াইন-সভো' (Twine chord) আর ছবি-মাকার রঙীণ প্রেমিল ক্যেকটি। এগুলি তেয়ারা সহজেই জোগাড় করে নিতে পারবে।

এ সৰ সরস্থাম জোগাড় হবার পর, রঙীন পেলিবলিব সাহামো পোষ্টকাড-সাহজের ঐ 'পেষ্ট্রোডের' ঠিক



মাঝামাঝি-জায়গায় একদিকে উপরের ১ন. ছবির ছাদে 'ছুটত ঘোড়ার' নক্সাটি একে নাও। ঘোড়ার ছবিটি আক। হলে, পেষ্টবোডটিকে উল্টে নিয়ে অপর দিকে রঙী। পেন্সিল দিয়ে নীচের ২ন ছবির ছাদে 'লাগান-হাতে



ঘোডসোয়ারের' নম্বাটি এঁকে ফেলো। তবে মনে রেথো---পেষ্ট্রোর্ডের ড'পিঠে আঁকা ছবি ডটি যেন কাগজের ঠিক মাঝামাঝি-জায়পায় থাকে। কারণ, ছবি ছটির कारमाप्ति यपि (अष्टेरवार्डित भागवारम मा वार्क ना একপাশে সরিয়ে আক। হয়, ভাহলে থেলাটি গুগভাবে (मथारना मञ्चनपत भरत ना। <u>श्रामिकारन</u> (पहे-বোড়িখানির এক পিঠে 'ছটন্ত-ঘোড়া' হার ম্ল্য-পিঠে 'লাগাম-ধারী ঘোডমোখারের, ছবি **তটি এঁকে নে**বরে পর, উপরের ১ন এবং ২ন ছবিতে যেমন দেখানে। রয়েছে ঠিক তেমনি ধরণে ঐ পেষ্টবোডের ড'দিকের ত্ত প্রাত্তে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় তটি কটো করে, ্সই ফটোর মধ্যে দিয়ে সমান-ছাদে 'টোয়াইন-সভোর' লালি ভটিকে গলিয়ে নিয়ে শক্ত করে গি ট বাবে। এবাবে <u>ই ওলের দালি ছটিকে কয়েকবার বেশ করে। পাক্</u>দিয়ে নাও। তারপর তোমার চোথের সামনে ঘেড়ে। আর ্ঘাড্সোয়ারের আল্চা আল্চা ছবি- গাক। ওতো-বাঁদা পেষ্টবোডথানিকে চোথের সামনে ধরে, পাশের ৩ন ছবির ৬%। তেওঁ হাতের ছাই সভোর প্রান্ত কথনে। বেশ শক্ত করে চেনে রেখে, আবার কথনে। খন চিলাভাবে ভেডে দিতে থাকে।। ভাষ্টেই দেখনে ত'হাত্ত্র জভোৱ টান ব্যবহার শুকু আর চিলে ক্রার ফলে, ড'পিঠে ড'র্ক্সের নক। আক। পেইবেছখানি চরকির মতে। বেনরো করে ঘবতে থাকবে। এভাবে ঘোরবার ফলে, পোষ্ট-্বাড়ের এপিঠে-মাক। 'ছুটস্থ ঘোড়া' মার ওপিঠে-হাক। 'লাপামধারী ঘোড়ুদোয়ারের' ছবি জটি ১ কিপাক থেয়ে ঘরে ক্রমাগ্র চোথের সামনে এ০ জাত খার খন-খন খানাগোনা করবে যে

এমনটি কেন হয়, জানো প পেষ্টবোছের ত'পাশে গাক। আলাদা আলাদা ছবি তটিকে ত'হাতের স্বতার সাধায়ে বারবার থব ভাড়া তাড়ি চোথের সামনে ঘোরানোর কলে, আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে তেবা তারই দক্ষণ চোথে বার। লেগে মনে হয় যে ছবি তটি আলাদা নয়—থেন ঘকই চিত্র দেখছি! বিজ্ঞানের মতে, এই বিচিত্র দৃষ্টি-বিভ্রমের কারব-ক্রেটা-ক্যামেরার 'লেন্সের (Lens) মতেই মাত্রমের চোথের আয়নায় বাইরের প্রতিকলিত-দৃগ্রের (Reflected-mage) স্থায়িত্ব থবই অল্পক্ষণ বার সামকেন্তের ১০ ভাগের ১ ভাগ! কাজেই চোথের সামনে আমরা যা কিছু দেখি, আমাদের দৃষ্টিতে সেটি বিরা থাকে থ্বই অল্প সময়। চকিতের জন্মত এমন কি, সাকেন্তের ১০০০ ভাগের ১ ভাগের মতো সময়ও যদি

াই দেখে মনে হবে এ ছবি ছটি যেন আলাদ। আলাদা নয় এক সঙ্গেই একৈ রাখ। হয়েছে । অধাং, 'ছটভু ঘোডার' পিঠেই 'লাগাম-হাতে' নজাগ

ব্যে রয়েছে ঐ 'েড্রেয়ার' ।

কিছু আমাদের নন্ধরে পড়ে তে। তার স্মৃতি-রেশটুকু রয়ে ধার ঐ ১ সেকেণ্ডের ১০ ভাগের ১ ভাগ সমরটুকুর জন্য। কাজেই হাতের পতের সাহাগে। চোথের সামনে ছুট্ও ধোড়া আর 'লাগাম-ধারী ঘোডসোয়ারের' আলাদা-আলাদা ছবি ছটিকে চকিতের জন্ম পুরিয়ে প্রিয়ে ক্রমাগ ভ দেখানোর ফলে, এ ছটির ক্ষণভাষী স্মৃতি-রেশ শেস প্যাভ্ আটকে রয়ে ধার আমাদের নজরে—তাই আমাদের দৃষ্টি-বিশ্রম ঘটে আর মনে হয়, এ ছটি খেন একই ছবি —পেই-বোডের এপিঠে আর ওপিঠে আক। আলাদা-আলাদা ছবি নয়। এই হলো, এ খেলার আজন বৈজ্ঞানিক-রহস্ম।

দিনেমায় বসে তোমরা যে সব চলচ্চিত্র দেখো— ভার মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের এই অভিনব তথা । এথাই, মান্ত্রিক-কৌশলে জাত গতিতে আলাদা আলাদা ভবি দেখিয়ে মান্তবের দৃষ্টি বিভ্রম স্কৃষ্টি করে অপ্রূপ বৈচিত্রা-রচনার স্ত্রিপুণ করিমাজি।

পরের সংখ্যার বিজ্ঞানের খারে; কয়েকটি বিচিত্র মজার থেলার হদিশ জানাবার বাসনা রইলো! আপাতিতঃ এবাবের এই মজাব 'খোমাটোপ' থেলাটি নিজেলা হাতেকলমে প্রথ করে দেখে।



## ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। রুমালে ফাঁশ বাঁধার আজব

হেঁশ্লালী 🖇

পরপৃষ্ঠার ১ন: ছবিতে দেখতে পাবে—একটি চতুদ্বোণ কুমাল। এমনি ধরণের একটি চতুদ্বোণ কুমাল নিয়ে, সেই কু**মালের একদিকের একটি কোণ ডান-হাতে এবং অক্ত**-

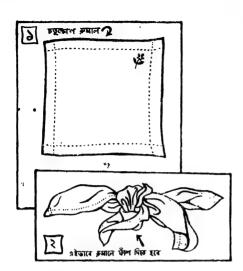

দিকের আরেকটি কোণ বাঁ-ছাতে ধরে, বিদ্ধি গাটিয়ে এমনভাবে কারদা করে কমালটিতে কাশ দিয়ে গিট বাঁধাে. থাতে ঐ কমালের কাশটি অবিকল উপরের ২ন ভবির ছাদের মতো দেখায়। তবে মনে রেখাে— এভাবে কমালে কাশ বাদবার সময়, কমালটিকে কিন্তু একমুক্তের জন্মত হাত-ছাড়া করা চলবে না অর্থাং, কমালের ত'দিকের ত'টি প্রান্থ সারাক্ষণ হাতে ধরে রাখতে হবে। বলাে তাে দেখি, কি উপায়ে কমালে কাশ লাগানোর এই আজন হেয়ালীর মামাসাে করা ধাবে দ ধদি বলতে পারে। তাে বৃশ্বো — বৃদ্ধিতে সভিতেই খব ৮৬ হয়ে উঠেছাে।

#### ২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত প্রাথা ৪

ি তিন এক্ষরে পশ্চিম্বক্স রাজ্যের এমন একটি জেলার নাম করো, যার শেষ এক্ষরটি বাদ দিলে হয় একটি জল্পত, আর মাঝের এক্ষরটি বাদ দিলে, সেটি কোন্দিন্ট পুরোনো হয় না।

রচনা " চন্দন বন্দোপাধারে ( লাভপুর )

তনটি অক্ষরে নাম মোর হয়েছে গঠন,
কাম। ছাড়। কথনই বাঁচা নাহি যায়,
লেজটি কাটিলে মোর তই প্রাণী হায়,
মাথ। কেটে দিলে করি অরণো গমন।

কি নাম আমার এবে বলো দেখি মিতে, রুষ্ণশঙ্কর বলে, হাসিতে হাসিতে !

রচনাঃ কৃষ্ণশঙ্কর চট্টোপাধারে (নববীপ

#### গত মানের 'ঘাঁঘা আর **হেঁ রা**লির' উত্তর গ

১। গতবারে প্রকাশিত ছবির বা-দিকে সরবং-ভর্তি দ্বিতীয় গেলাসটি তুলে নিয়ে, ছবির জানদিকে যে দ্বিতীয় গেলাসটি শৃত্য রয়েছে, সেটির মধ্যে সরবংটক টেলে দিয়ে, বা দিকের গেলাসটি আবার যথাস্থানে ব্রিয়ে দিলেই দেখার এ ইেয়ালীর সম্বাধান হয়ে যাবে অনাগ্রাসেই।

২। কঁচরিপান

#### গত মাদের হুটি শ্রাধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

मतातीरभावन रहोबती (क्रिंगिमा), गौछा, ऋत्माक, গৌতম, কল্পনা ( কলিকাতা ), মল্লিনাথ ও বিভাং মিং । জরনগর ), স্বপন মজ্মদার, প্রশান্ত মিত্র ও অরুণ থে।ব (ফটিগোদা), প্রজোং, বিজাং, নিলিম, গোকল, কান্থ, মথ চিত ও গোরা 'মিত্র ( জয়নগর )' আলো, শীলা, ও রঞ্জি : বিশাস (কাশাপুর), স্তবতক্মার পাক্ডাশী (কালপুর), দেবাশিস মৈহ, বলা ও নন্দিত। (কলিকাতা), অশোক, প্রতিপ ও চলন বলে।পিধায়ে ( ক্ষনগর ), ধর্মদাস ও গোরাঙ্গ রায় (গোপীকান্তপুর, বাক্ডা), শঙ্কর চকুবর্ত্ ্নবদ্ধীপ ), অফুরাগময়, প্রাগময়, বিরাগময়, শিপ্রাধাব। জরাগমর, শীরাগমর ও মণিমাল। হাজরা । মেদিনীপর : হাবল, টাবল, স্থা ও পুতুল মুখোপাধায় (হাওড়া : পুপু ও ভূটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), রিনি ওরান ম্থোপাধ্যায় (বোপাই), বিজ ও বজ আচাফ (আলিপুর);

#### গ্রহ মাসের একটি প্রাথার সঠিক **উ**ত্তর দিয়েছে %

বৃচি, লালা, বাচ্চ, (মীরাট), গোপালী (কলিকাতা), বাপি, বৃতাম, পিন্ট, গঙ্গোপাধার (বোপাই), পিন্চ, হালদার (বর্দ্ধমান);

## ष्ट्रिंब-गाड़ीय कथा

দেবশর্জ্মা বৃচিত



अण्डान्त ३४४४४ नात्न ईश्वल्ड्रं भाषा प्रमानिता कार्स वित्राह्मं भाषा प्रमानिता कार्स वित्राह्मं (CARL BENZ) के द्वाविज आक्रय- हाँ प्रमाने (पाप्तान- देखित नार्सिज विविज अरे जित- नाकां प्राहेन- भाष्ट्री। अ भाष्ट्री नलाज – भाज अकि जिलिखा(द (Cylinder) अवह भिजिखा(द (Cylinder) अवह भिजिखा(द (च्या क्रिस अकार्तिक क्रिस अकार्तिक क्रिस अकार्तिक भाष्ट्रीक जिल्ला क्रिस अकार्तिक जाष्ट्रीक जाष्ट्रीक

ज्ञाम्नातीत बान्धिम-मश्द्र कार्थातामं कार्स वित्र ज्ञा लिए निर्देश कार्स विद्र कार्यान रेखित कार्स विद्र प्राप्त कार्यान शिक्षत कार्स विद्र प्राप्त कार्यान कार्यान कार्यान कार्या कार्य कार्य कार्यान कार्या





अवलार ३৮२७ मात्न आस्त्रिकारण रित्रे क्षेत्र क्षेत्र मात्र अक जरून याद्विक-विकातिवन् (लाप्रांत- नित्रंत्र प्राप्ते- निर्मान् अर्थे विन्नि- जेत्रज- मात्र प्राप्ते- निर्मान् अर्थे विन्नि- जेत्रज- मात्र्य प्राप्ते- निर्मान् विकात् कर्या मात्रा प्रतिमाय् माज्ञ ज्ञानित्य जूलत्त्व। (लाप्रांत- १क्टित्व जेत्रज- धरान्य-कलकक्षाद अ्ग्रक्ष हाज्ञाः, रित्रे क्ष्या अवकाष्ट्रं हाका निर्मातिल अर्थक्ष प्राप्ते- नाश्रेत्र विवाद्यः (जेती नेपान् (प्रह्म आप्ते- नाश्रेत्र क्ष्या याम्। अत्र श्रुर्व्य (महाक्ष्य अव भाजीत्र क्ष्या याम। अत्र श्रुर्व्य (महाल्व अव भाजीत्र क्ष्या याम। अत्र श्रुर्व्य (महाल्व अव भाजीत्र



সঙ্গাদী নিতাস্কই অতর্কিতে সঙ্গাদীত হয়ে গেল। বিনামা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্ছিল একটু জত গতিতেই। এমনিতেই তার একটু দেরী হয়ে গেছে।

পিশির বাড়ী বিয়ের নেমন্তর।

সাজ-পোষাকের ঘটা সেদিন একটু বেশী ছিল। তার কারণটাও নেহাং কম নয়। সবে সঙ্গীত-নাটক-আকাদমী ইথেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতে ক্লতিজের সঙ্গে পাশ করে বেরিয়েছে। তাই বাসর ঘরে গান গাইবার ভার পড়েছে ওর ওপর।

বিনামার বন্ধুরা বলে, যে-সাজেই ও আন্থক না কেন, তাতেই ওকে অপরূপ মানিয়ে যায়। তা' সে নিতান্ত আটপোরে হাওড়া হাটের সাড়ীই হোক,— আর নতুন নমুনার নাইলনের পরিধেয়ই হোক!

কিন্তু আজ ওর প্রসাধন সম্পূর্ণ ইচ্ছাক্বত।

অন্তরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার আগে দেবতারা নান। রকম অন্তেমা হুগাকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। আজ বিনামা নিজেই সর্বরকমে নিজেকে নিথুঁত করে সাজিয়ে এনেছে। দায়িত্ব ত'বড় কমথানি নয়। বাসর ঘরে রবীক্র-সঙ্গীত পরিবেশন করতে হবে।

দর্বারকমে নিজেকে স্থদজ্জিত করে বেলের গোড়ে দিয়ে খোপার বেষ্টনী তৈরী করেছিল।

এমনিতেই স্থলরী বলে বিনামার যথেষ্ট থ্যাতি আছে।
আজ যেন সে স্বাইকার চোথ ঝল্সে দিতেই এসেছে!
আপন মনে গুণ্ গুণ্ করে গান গাইতে গাইতে বিনামা
ক্রেত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্ছিল। গান গাওয়ার সঙ্গে
সঙ্গে বর্ষাত্রীদলকেও ঘায়েল করা হবে কিনা সেটাও হয়ত
বিনামার মনে গুঠা-নামা করছিল।

আঁথির জ্র-ভঙ্গীতে, কি পরিধেয়ের পারিপাট্যে, কিষা অলকের কুস্থমে, অথবা স্থরের মাধুর্য্যে বর থেকে স্থক্ত করে ঘরভর্ত্তি বর্বরগুলিকে আহত করতে হবে—তারপর বিজ্ঞানীর মতো গ্রীবা ভঙ্গী করে, কোনো দিকে বিন্দুমাত্র না তাকিয়ে তর্ তর্ করে নেমে চলে আদ্বে এই সিঁড়ি দিয়েই—

এই মধুর পরিকল্পনাটা মনে বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল—
ঠিক এমনি সময় এই অতর্কিত সঙ্ঘাত। কে জান্তো —
ঠিক এই মুহুর্ত্তে রজত ক্রই মাছের মুড়ো দিয়ে রাধা ভালের
বালতি নিয়ে ততোধিক জ্রুতবেগে নেমে আস্ছিল তেতলার
ছাদ থেকে।

কেউ ব্রেক্ কস্তে পারলে না!



রজত

সঙ্গে দক্ষে হল দাক্ৰ সভ্যতি।

রজতের হাতের মৃড়ো কণ্টকিত ঘন ডাল বিনামার মৃথ আর গাল বেয়ে ঝরে পড়ে শ্রাবণের ধারার মতো নাইলন শাড়ীটিকে সিক্ত করে তুল্লো।

ততক্ষণে রজত হক্চকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে! হাতের পাত্রটি তীর আপতির স্থর তুলে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে চলে গেল। আর বিনামার অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ কেন্দ্রীভূত হল—রজতের মুখের ওপর।

মৃথে শুধু অস্ট উচ্চারণ করলে, ক্রট্।

রজতের মনে হল—পাথীর গলার গাওয়া একটি রবীক্স•
সঙ্গীত ভেঙে একেবারে খান্ খান্ হয়ে গেল।

প্রথমটা সে পত্যি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল।

তারপর হাত বাড়িয়ে বিনামার
ম্থ থেকে ঘন ডালের স্রোত সরিয়ে
দিতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হল!

বিনামার চোথ ছটি থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে এলো।

— আপনার সাহস ত'কম নয়! আবার গায়ে হাত দিতে আস্ছেন!

আম্তা আম্তা করে রঞ্জ উত্তর দিলে, এই তেতলার ছাদে পরিবেশন করে তাড়াতাড়ি ছুটে আদ্ছিলাম কিনা! বর্ষাত্রীর দল মাছের কালিয়ার জন্যে ভীষণ তাড়া দিচ্ছে!

বিনামার ইচ্ছে হচ্ছিল—এই
ফর্সা ছিপ্ছিপে স্থা ছেলেটার
গালে চটাস্ করে এক চাপড়
কিসিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা সম্ভব
হল না—হাতেও তার ডাল চট্চট্
করছিল।

তাই দাতে-দাত চেপে **গুধু**ম ন্ত বা করলে—প রি বে শ ন!
কালিয়া! কি করে কালিয়া রেঁধে
—পরিবেশন করতে হয়—শিথিয়ে

দেখে একদিন!

রজতের অপ্রস্তত ভাবটা তথনো কাটেনি! তাই ভান হাতটাকে উচু করে ধরে জিজেস করলে—ডালটা কি সত্যি পরম ছিল ? ফোস্কা পড়ে নি ত' গায়ে ? এইবার কথে উঠল বিনামা।

. — আবার রসিকতা করা হচ্ছে ! গায়ে ফোস্কা পড়লে কি তেল মালিশ করার বাসনা নাকি ?

্ততক্ষণে হৈ-চৈ ভনে বিনামার পিশ্তৃতো বোন ছুটে এসেছে। .বিনামার ম্থ-চোথের অবস্থা দেখে তার আর হাসি থামে না।



সেদিন বিনামা রজতকে আর এতটুকু দম ফেলবার ফুরসং দিলে না! কালিয়ার মাছ নিয়ে আস্তেই বলে, প্যানটা ভর্তি করে মাংস নিয়ে আহ্বন! না হয় চীৎকার করে ওঠে, এ কা! এখনো চাট্নীটা আনা হয় নি? কি করছিলেন এতক্ষ্ণ নীচে দাঁড়িয়ে?

চাট্নী যদি বা এলো ত' হুকুম হল; পাপড়টা ভাজা হয়েছে কিনা— সেটা একবার গিয়ে দেখ্বেন ত ৷ ঠাণ্ডা মিয়োনো পার্শিড় কি বর্ষাত্রীদের পাতে দেয়া চল্বে ! এইভাবে একবার নীচ আর একবার ওপরে ছুটোছুটি করে অমন স্বাস্থাবান ছেলে রঙ্গতেরও হাঁফ ধরে গেল।

একা হাতে বরষাত্রীদের সন্দেশ পর্যন্ত পরিবেশন করে বিজয়িনী বিনামা কোথায় যে আনন্দ মহলে আত্মগোপন করলে তার আর হদিশ পাওয়া গেল না!

রক্ষত বিশ্ববিভালয়ের এম. এ. ক্লাশের ক্বতবিভ ছাত্র।
সেই স্থবাদে সে এই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের গৃহ-শিক্ষক।
এখন প্রায় বাড়ীরই একজন হয়ে গেছে। সবাই
ভাকে রজতদা বলে। দিদির বিয়েতে বোনেরাই আগ্রহ
করে বরষ্ণ্রীদের পরিবেশনের ভার রজতদার ওপর শুস্ত
করেছিল। কিন্তু ভাতে যে এমন অনর্থ ঘট্তে পারে—
সেকথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

বিনামা বড়লোক বাপের আত্রে মেরে। তাই গার্গীরা ভয় পেয়েছিল—হয়তো বিনামা বিষম চটে গিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলেই যাবে!

কিন্তু ও যথন চ্যালেঞ্জ করে গাছ-কোমর বেঁধে পরি-বেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তথন বাড়ী শুদ্ধ, মানুষ যেমন অবাক হল, খুশীও তেম্নি কম হল না!

কিন্তু আসল গোল বাঁধলো বাসর ঘরে গান গাওয়ার সময়।

সবাই ভেবে রেখেছিল, ঈশান কোণের মেঘ যথন দ্রের আকাশে মিলিয়ে গেছে, তথন খোলা হাওয়ার মতোই বিনামার গান স্বাইকার শ্রাস্তি দ্র করতে পারবে।

বাসর্বরে বর্ষাত্রীদের দারুণ ভীড়।

তারা ইতিমধ্যে বিনামার গুণপনার সব থবর জেনে নিয়েছে। যে মেয়ে গাছ-কোমর বেঁধে এমন নিপুণতার সঙ্গে থাত্ত পরিবেশন করতে পারে—তার সঙ্গীত পরিবেশন যে আরো মধুর হবে—সে কথা নতুন করে আর বলবার কি আছে ?

মনে হচ্ছে বরষাত্রীর দল আজ মরিয়া। শেষ ট্রাম চলে যাক্, লাষ্ট বাদ্ ধোঁায়া উড়িয়ে প্রস্থান করুক; — ওরা কিছুতেই বিনামার মধু-কণ্ঠের দঙ্গীত পরিবেশন থেকে বঞ্চিত থাকতে রাজি নয়।

বিয়ে বাড়ীর অনেকেই আশে-পাশে এসে ভীড় জমিয়ে-

ছিল। কেন না বাসরঘরে ঢোকবার আর কোনো উপায়ই ছিল না। বরষাত্রীর দল সেখানে মৌরশী পাট্টা করে বসে পড়েছে।

ক নের ঠা কুমা-পিসিমাদিদিমার দলও ঘন ঘন জানাল।
দিয়ে মুথ বাড়িয়ে তাদের
কৌতুহল চরিতার্থ করছিল।

কিন্তু যার জন্মে এত কাও—
তার মান কিছুতেই ভাঙ্ছিল
না। বিনামা সেই যে গাগীর
য রে গি য়ে আ আ গো প ন
করেছিল—সেখান থেকে তাকে
বাসরথরে নিয়ে আসা একেবারে
অসম্ভব হয়ে পড়ল।

সে ঘর থেকেও বেরুবে না, আর বাসর্ঘরে গান্ও গাইবে না।

বাড়ী শুদ্ধ, লোকের সাধাসাধি।

কিন্তু বিনামার ধন্তক-ভাঙা পণ—কিছুতেই সে বাসর-ঘরে গান গাইবে না।

ছ একটি মেয়ে ওরই মধ্যে গান গেয়ে বরের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করল। কিন্তু বর্ষাত্রীর দল এমন মূখভঙ্গী করল, যেন ওদের সকলকে জোর করে চিরতার জল গিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

বরকে গান গাইতে বলায় চারদিক থেকে এমন একটা সোল্লাসধ্বনি উঠ্ল যে সবাই হক্চকিয়ে গেল।

বর্ষাত্রীর দল তথন বায়না ধরলে, বিনামা দেবী ষথন কিছুতেই গান শোনাবেন না—তথন কনের ঠাকুমা- দিদিমাদের ঘুঙুর পরে নৃত্য দেখাতে হবে।

মনে হল সবাই আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাব সমর্থন করলে।
কিন্তু গার্গী আর তার বোনেদের ছুটোছুটির বিরাম
নেই। যে করেই হোক—ওকে দিয়ে বরের সাম্নে গান
গা ওয়াতেই হবে। নইলে নতুন জামাইবাবুর কাছে তাদের
সম্মান থাকে না।

শমস্ত সাধ্য-সাধনা ঘথন বার্থ হল—তথন বোনেদের সব

এমনভাবে ডালের হাঁড়ি ওর গারে ঢেলে না দির্লে বিনামা নিশ্চরই বাসরঘরে গান গাইত, আর তাদের সমানটাও স্বার সামনে বজার থাকত।



বিয়ে বাড়ীর হাসি

ওদিকে বর্ষাত্রীদলের হলা উঠেছে—বিনামা দেবীর গান ওনতে চাই। নইলে আমরা এথানে অবস্থান ধর্ম-.

ঘট করবো।

অবস্থা যথন আয়ত্তের বাইরে চলে গেল—তথন বোনের দল একসঙ্গে গিয়ে রজতকে আক্রমণ করলে।

বল্লে, তুমি যথন অনর্থ ঘটিয়েছ, তথন তোমাকে গিয়েই. বিনামার মান ভাঙাতে হবে।

রজত ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, মান ভাঙাতে গিয়ে শেষ পর্য্যস্ত আমার মাথা না ভাঙে!

কিন্তু বোনের দল না-ছোড় বান্দা!

বল্লে, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার। অন্যায় করেছ, এথন সে অন্যায়ের প্রতিকার করবে না ? যে মাটিতে পড়ে লোক—ওঠে তাই ধরে।

বোনেরা সবাই মিলে রঞ্জতকে ঠেলে ওপরে পাঠিয়ে দিল।

রামে মারলেও মারবে—আর রাবণে মারলেও মারবে।
এক-পা-তৃপা করে রক্তত অগ্রসর হল। রণাঙ্গনে
থেতেও বোধকরি লোকে এতটা ভীত হয় না। কিন্তু কৈ 
পূ
—গাগীর ঘরে ত' কেউ নেই!

ভীক মেষ-শাবকের মতো রক্ষত চারদিকে তাকাতে লাগ্লো।

দেই নাইলনের সাড়ীটি ডাল-চর্চ্চিত অবস্থায় ঘরের এক কোণে অবহেলায় পড়ে আছে। এক জোড়া স্থাণ্ডেলকেও মুথ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

কি আশ্চর্যা, এই স্থাণ্ডেল জোড়াও ঘন ডালে ঘেন চন্দন-চর্চ্চিত হয়ে আছে!

রজতের যেন লক্ষায় মাধা কাটা যেতে লাগ্ল। ধীরে ধীরে দে গিয়ে ছাদে উঠল।

: স্লান চাঁদের আলোতে দেখা গেল—দূরে একটি নারী মৃর্ক্তি ভাদের রেলিং ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

এণ্ডবে কি পেছুবে—রঙ্গত হঠাং ঠাহর করতে পারলে না

বৈশ নুঝতে পারলে, নীচে একদল কুমীর ইা-করে আপেক্ষা করছে। বার্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেই একেবারে গিলে থাবে।

তার চাইতে মরিয়া হয়ে এগুনো যাক্। কপালে যদি তঃখ থাকে—তবে কে খণ্ডাবে বলো ?

রজত চিরকাল মোটা সোটা বই নাড়াচাড়া করে এসেছে। কিন্তু ঘন ডালের হাড়ি কি করে আয়তে রাথতে হয় সে কৌশল জানতে পারে নি!

মহাকাশ-চারীর তুর্কার সাহস নিয়ে রজত অগ্রসর হল।

নিতান্ত অলস-অবজ্ঞায় বিনামা একবার শুধু তাকে তাকিয়ে দেথ্লে। তারপর আগের মতোই আকাশের তারকা নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করল।

রঙ্গত নিজের উপস্থিতি বোঝাবার জন্মে শুধ্ একবার থুক্ খুক্ শব্দ করল। তারপর নিতান্ত বিনীত-কণ্ঠে কইলে, আপনি যদি দয়া করে গান না গান, তবে ওরা আমাকে জ্যান্ত কবর দেবে! দোহাই আপনার, এই নিরীহ প্রাণীকে রক্ষা কর্মন—

रुठां विनामा अत मिरक এरकवारत फिरत मांजाता।

তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস্ করলে, আপনি আর কথনো ডাল পরিবেশন করেছেন ?

ভয়ে ভয়ে রঙ্গত উত্তর দিলে, না ত !

বিনামা প্রশ্ন করল, তবে কেন ভালের হাঁড়ি নিয়ে অমন ছটোছটি করছিলেন ?

বলির পাঁটার মতো রজত উত্তর দিলে, ওরা সব বল্লে যে! ব্রহাত্রীদের নাকি পরিবেশন করতে হবে!

তারপর বিনামা হঠাং এমন প্রশ্ন করে বস্ল—খার জন্মে রঙ্গত আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

বিনামা ভধোলে, আপনি গল্প লেখেন ?

রজত আম্তা আম্তা করে উত্তর দেবার চেষ্টা করলে, মানে আমি—'মাতৃভূমি' কাগজে—

—তা দে যেথানেই হোক।

বিনামার স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

- —পরিবেশন করবার প্রণালী জানেন না—অগচ অপরের কাজে হাত দিয়ে বদে আছেন ? বানর-কীলক কথা পড়েছেন কথনো ?
  - ---আজে ১
  - আজে নয়। পড়ে দেখ্বেন। শিক্ষণীয় বস্তু। রজতের এইবার শেষ চেষ্টা।

করণ কণ্ঠে আবেদন জানালে, গান একটা গাইবেন ত তা হলে ? কথা দিচ্ছি বানর-কীলক-কথা আমি পড়ে মুথস্ত করবো।

বিনামা আরো কাছে সরে এলো। বল্লে, তা হলে এই কথাটা অন্থাবন করবার চেষ্টা করবেন। গল্পই হোক্ আর গানই হোক—পরিবেশন প্রণালীটা জানা দরকার।

রজত বল্লে, আজে, সে কথা যথার্থ।

- হুঁ! এখন থেকে শুধু গল্পই পরিবেশন করবেন। আদেশের স্থরে বল্লে বিনামা।
- —কিন্তু গানটা ?
- —আচ্ছা, চলুন, পরিবেশন করছি।

বিজয়িনীর মতো গ্রীবা উত্তোলন করে বিনামা নীচের দিকে পা বাড়ালো।

# \* वठीरठत श्रुठि \*

## স্কোব্দের আব্মান্দ-প্রব্যাদ্দ পৃথীরাজ মুখোপাধ্যায়

8

বারোয়ারী তুর্গোৎসব, চড়ক-পূজা, গাজন, আর দোল্যাতার উৎসবের মতোই দেকালে রাসলীলা আর রথযাত্রার সময়েও থুব ধুমধাম-আড়ম্বর হতো। একালের মতো সেকালেও রাসলীলা আর রথের পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে উনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজে ধনী-দরিদ্র সকল স্তরের লোকজনের মনে জেগে উঠতো আনন্দ-উৎসবের প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা। অধুনা কলিকাতা শহরের শিয়ালদহ-বৌবাজার, শাহাপুর-টালীগঞ্জ এলাকায়, শ্রীরামপুরের সন্নিকটে মাহেশ আর পানিহাটির পাশে থডদহ অঞ্চল রথ্যাত্রা আর রাসলীলার টংসবকালে যেমন বিরাট মেলা বঙ্গে, সেকালেও ঠিক এমনি বিচিত্র প্ণ্য-পশরা আর আবালবৃদ্ধবনিতার ভীড়ে রীতিমত জমজমাট হয়ে থাকতো এ সব মেলার আসর ...প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তার প্রচুর নজীর খুঁজে পাওয়া যায়। তথন-কার আমলের এই সব জনাকীর্ণ মেলা-প্রাঙ্গণে শুধু যে শাড়মরে রথযাত্রা আর রাদলীলার বিচিত্র আফুষ্ঠানিক-পর্ব্ব আর বিভিন্ন প্ণ-প্শরার বেশাতী চলতো তাই নয়, সমাগত अनगर व किल्विनाम ७ मरना तक्षरन व क्रम नाना धरापत আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকতো প্রতুল-নাচ, কবি-গান, তরজা, থেউড়, ভেন্ধী-ভোজবাজীর কায়দা কশরং থেকে স্থক করে, প্রমারা, তিন-তাস, নকল-ফাড় প্রভৃতি জ্য়াথেলাও বাদ পড়তো না সেকালের এ সব মেলার যাসরে! মেলার আসরে এসে উৎসবের আনন্দে বিলাসী পৌথিন লোকজনের মন তথন রীতিমত রঙীণ ফুরফুরে **হয়ে** 

উঠতো তাই জ্বাথেলার কুহকিনী-মায়ায় তাঁরা সহজেই ধরা দিতেন এবং রাতারাতি বড়লোক হয়ে ওঠার নেশায় মেতে শেষ পর্যান্ত সর্বাধ্ব খুইয়ে পথের ভিথারী বনে ঘরে ফিরতেন। প্রাচীন সংবাদ-পত্রে যে সব নজীর মেলে, তাই থেকে স্কম্পষ্ট অন্তমান করা যায় যে সেকালে জ্বাথেলার এই সর্বানা-নেশা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ কি বিপুল প্রসারতা লাভ করেছিল! আপাততঃ উনবিংশ শতকের বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে দেকালের সেই সব বিচিত্র কীর্ত্তি-কলাপের রোমাঞ্চকর বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো—একালের কৌতুহলী পাঠকপাঠিকাদের অবগতির জন্ত!

#### রথযাতা

( সমাচার দর্পণ, ১৯শে জুন, ১৮১৯ )

রথষাত্রা।—১১ আষাতৃ ২৪ জুন বৃহস্পতিবার রথষাত্রা হইবেক। অনেক ২ স্থানে রথষাত্রা চুইষা থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগনাথক্ষেত্রে রথষাত্রাতে যেরূপ সমারোহ ও লোকষাত্রা হয় মোং মাহেশের রথষাত্রাতে তাহার বিস্তর ন্যুন নহে এথানে প্রথম দিনে অস্থান এক তুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইদে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ । রথ পর্যান্ত নয় দিন জগনাথ দেব মোং বলভপুরে রাধাবল্লভ-দেবের ঘরে থাকেন তাহার নাম গুল্পবাড়ী ঐ নয় দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুর পর্যান্ত নানাপ্রকার দোকান পদার বদে এবং দেখানে বিস্তর ২ ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ ২ কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগরাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্তর কুত্রাপি নাই।

এবং ঐ যারার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেকং লোক আদিরী জুয়া থেলা করে ইহাতে কাহারো ২ লাভ হয় ও কাহারো ২ দর্মনাশ হয়। এই বার স্থানযারার সময়ে হই জন জৢয়া থেলাতে,আপন যথাদর্শব হারিয়া পরে অয় উপায় না দেখিয়া আপন যুবতি স্ত্রী বিক্রয় করিতে উয়ত হইল এবং তাহার মধ্যে এক জন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন স্থী বিক্রয় করিল। অয় ব্যক্তির স্থী বিক্রমীতা হইতে সম্মতা হইল না, তংপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি থেলার দেনার কারণ কএদ হইল।

#### ৱাদলীলা

(জ্ঞানাম্বেষণ, নভেম্বর, ১৮৩৭)

শ্রীযুত জ্ঞানাম্বেশ সম্পাদক মহাশয়ের । — চব্বিশ পর-গণার মাজিস্তেটের সরহদ্দের মধ্যে ওড়দহ গ্রামের হিন্দুর-দিগের রাস্যাত্রার সময়ে প্রতি বংসর যে অন্যায় কর্ম্মকল হয় তদ্বিষয়ক মল্লিখিত কত্রক পংক্তি আপনকার পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

বিষ্ণুমতাবলম্বি থাহার। তাঁহার। এই রাদ্যাত্রাকে অতিশ্রম মানেন এবং থাহার। এই রাদ্য নিজ গৃহে করিতে অক্ষম হন তাঁহার। যেথানে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন দহর হইতে দেই স্থলে রাদ্য দর্শন করিতে থান। থড়দহ শ্রামস্কলর বিগ্রহের অতি প্রদিদ্ধ স্থান, তজ্জ্যু কলিকাতাস্থ মাস্ত্র ব্যক্তিরা এবং অন্যান্ত দেশীয় ইতর লোকের। অনেকেই এই বিগ্রহের রাদ্যলীলা দর্শনার্থ এই স্থানে গিয়া থাকেন এবং দোকানদারের। এই সময় লাভকরণার্থ নানাবিধ তামসিক দ্রব্যাদি লইয়া যান যে কত্রক দিবদ রাদ হয় দেই কত্রক দিন এই স্থলে অনেক আহলাদ আমোদের দৃষ্ট হয় পোলীদের আমলার। মাহারদিগের এই গ্রাম রক্ষা করণার্থ ভার আছে ও এই স্থানের জমীদার এবং এই বিগ্রহের দেবা করিয়া থাকেন যে সকল গোস্বামী ইহারা নকলে ফড় থেলায় অনেক টাকা পান তজ্জ্ব্যু প্রসিদ্ধ জুয়ারিদিগের থেলার নিমিত্র এক স্থান স্থির করিয়া রাথিয়াছেন অতএব এই কুকর্মকারিরা মহোৎ- :

সবের কত্রক দিবস ক্রমাগত জুয়াথেলা করিয়। থাকেন কিন্তু যে সকল লোকের ঐ থেলায় এলাক। আছে তাহারদিগের নাম দিয়া আমি লক্ষা সরম ও আইনবিক্ষরের নিমিত্ত স্বীয় ষথার্থ নাম সাক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বোক্ত স্থানের নিকট পানিহাটীনামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীয়ৃত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর রাসবাটীতে এতদ্রপ তামসিক ক্রীড়া মহোংসবের দিবসে হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় সর্বাসাধারণকে জ্ঞাত করিবার আমার তাংপর্য্য এই যে বিচারপতিরা এই সকল কুকর্ম নিরীক্ষণ করিয়া যাহাতে রহিত হয় এমন চেষ্টা পান। সম্পাদক মহাশয় আপনি এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিং লিখিলে আরো ভাল হইতে পারে। গ্রামবাদ্যিনঃ।

চিংপুরের রাস্তার কোন স্থানে।

২ নবেম্বর ১৮৩৭ সাল।

( সমাচার দর্পণ, ১৮ই নভেম্বর, ১৮৩৭ )

থড়দহের জুয়াথেল। ।---গুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে গত রাস্যাতা সময়ে জুয়াখেলা নিবারণার্থ চবিবশ পর-গণার শ্রীরুত মাজিস্তেট সাহেব উত্যোগী হইয়াছিলেন। সেই স্থানে এতদেশীয় যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহার-দের মধ্যে কেহ ২ আমারদিগকে কহিয়াছেন যে ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া পোলীস আমলারদিগকে তিষ্বিয়ে অতিশক্ত হুকুম দিলেন—বিশেষতঃ তিনবার অর্থাৎ পূর্বাহে ও মধ্যাহে ও সায়াহে চেঁড়রার দারা ঘোষণা এমত করা গেল যে মাজিস্ত্রেট সাহেব জুয়াথেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এই আজ্ঞাযে উল্লন্ডন করিবে তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে। পরে সরকারী আমলার। বরকন্দাজ লইয়া রাস্তায় ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং ঐ ছকুমক্রমে যে গোস্বামীরা দামান্ততঃ ঐ জুয়াথেলার লভ্যের কিঞ্চিং ২ অংশ পাইয়া থাকেন তাঁহারাও তাহ। বারণার্থ লোকত উল্লোগী ছিলেন। যে চীনীয়েরা দলে ২ ঐ স্থানে রীতিমত মেজ সমেত আসিয়াছিল তাহারা হতাশ হইয়া কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণের পর পরিশেষে আপনারদের বাক্ বন্ধ করিয়া রিক্তহন্তে কলিকাতাম কিরে গেল তথাপি শুনা গেল যে বাটীর মধ্যে কোন ২ স্থানে খার বন্দ করিয়া - ८थना रहेगाहिन এवः श्रीपुष मामिएन् मारहत এই क्कर्भव

দম্লোংপাটনার্থ যদি নিতান্ত চেষ্টক হন তবে আগামি বংসরে আরো কঠিন কড়াকড় চৌকি রাখিবেন। আগামি বংসরে এই বিষয় তাঁহাকে স্মরণার্থ আমরাও কিছুমাত্র ক্রটি করিব না।

যতপি এই অতিপ্রসিদ্ধ নরক •নিতান্তই উচ্ছিন্ন হইতে পারে তবে কলিকাতা ও তচ্চতুর্দ্ধিকস্থ এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকাররূপ স্বর্গ হইবে। এই উৎসবসময়ে দেশীয় নানা দিক্ হইতে মহাজনতা উপস্থিত হয়। ইহাতে এই জুয়া-থেলা নিমিত্ত যে মহা ক্ষতি তাহা অতি দূর ২ দেশের মধ্যেও বিস্তার হইয়া থাকে। এ মহাপাপ স্থানে প্রতি বংসরে লক্ষ ২ টাকা অপহত হওয়াতে শত ২ বংশ্য একে-বারে জন্মের মত দরিদ্র হইয়া যায়। এ বার্ষিক উৎসবে এই পর্যান্ত যে মহাজ্য়া চলিতেছিল তাহাতেই এ উৎসব অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শীরামপুরস্থ রাদ দর্শনার্থ ইহার পূর্ণেক কলিকাতা রাজধানী হইতে বহুতর লোক আসিত কিন্তু যদবধি ৺প্রাপ্ত হলনবর সাহেব জুয়া উঠাইয়া দিলেন তদবধিই এই রাসের জাঁক ভাঙ্গিয়াছে।

দদংসরে, বিবিধ পাল-পার্বাণ উপলক্ষ্যে উনবিংশ শতকের হিন্দু-সমাজে যেমন অভিনব উৎসাহ-উদ্দীপনা আর ধুমধাম-আড়পরের ঘটা দেখা যেতো, মুদলমান-সমাজে নানা রকম পরব-অফুষ্ঠানেও তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটতো না দেকালে-প্রাচীন সংবাদপত্রে দে সব অতীত-স্বতিরও প্রচর পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে তথা ভারতে ইংরেজ-শাসনের বুনিয়াদ তথন সবেমাত্র কায়েমী হয়ে উঠছে অপ্রথমান নবাবী-আমলের প্রভাব-প্রতিপত্তির রেশ তথনও সজীব ... দেশের সাধারণ লোকজন আর विरम्भी वर्षिक माम्राज्यांनी मुख्यानाय ज्थन । वाम्भाशी বোল-বোলা ওয়ের নেশায় রীতিমত মশগুল ... আচার-ব্যবহারে সৌখিন কেতা কায়দায় সকলেই তথন মোগলাই রীতি অমুকরণ করে রাতারাতি থানদানী 'কুদে নবাব বাহাছর' বনে ওঠবার নেশায় মাতোয়ারা। কাঙ্গেই দে-युर्ग म्मलभानी भत्रव-अष्ट्रश्रीत त्यागनात ज्ञाजिधमा निर्वित-শেষে ধনী দরিদ্র, দেশী-বিদেশী সব রকম লোকজনেরই বিশেষ উৎসাহ আর সহযোগীতা দেখা যেতো। তৎকালীন মৃদলমান দমাজে ঈদ, মহরম, প্রভৃতি বিশিষ্ট পরবের মতোই 'বেরা বা ভেলা ভাদান' উংসবটিও ছিল দে যুগের বিশেষ উরেণযোগ্য জনপ্রিয় অফুঠান! এ উংসব-উপলক্ষ্যে দেকালে দেশী-বিদেশী লোকজনের মধ্যে রীতিমত সাড়াপড়ে যেতো…তার স্থপ্ট পরিচয় মেলে তথনকার আমলে প্রকাশিতসংবাদ-পত্রের বিচিত্র বিবরণ থেকে। সেকালের এ সব বিচিত্র 'পরবের' জৌলশ-অফুঠানে—অভিনব আতসবাজী আর রোশনাই দেখার আগ্রহে কৌতৃহলী দর্শকের ভীড়ে ভরে থাকতো উৎসব-অঙ্গন!

#### বেরা বা ভেলা ভাসান উৎসব

( সমাচার দর্পণ, ৯ই অক্টোবর, ১৮১৯ )

মুরশেদাবাদ।—১০ দেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার নবাব ভেলাভাগান পরবের সময় তাবং ইংগ্রন্তীরেরদিগকে আপন ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক আমোদ করিয়া থা ওয়াইয়াছেন। দশ দণ্ড রাত্রির সময় তাহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল এবং অভা ২ স্থানে যে পাঁচ তোপ ছিল তাহাও এক কালে ছোড়া গেল তোপ ছাড়িবামাত্র গঙ্গারে ওপারে রোশনীবাগ নামে স্থানেতে যে সকল রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহা একেবারে জালাইল এবং জলের উপর যে সকল ছোট ২ ভেলাতে রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহাও ঐ সময় জালাইল শেষে প্রধান ভেলাতে অগ্নি দিল। সে প্রধান ভেলা এই মত নির্দ্মিত প্রথম জলের উপর মাড্বান্ধ: —তাহার উপর ঘর—দে ঘরের চতুর্দিকে দেওয়াল ও চারি দিগে চারি ছার এবং চারি কোণে চারিটা চূড়া এই সকল কেবল বাতিতে নির্মিত। এবং কোন কোন স্থানে নানা প্রকার রঙ্গের অত্রেতে বিচিত্র তাহার চারি দারে চারি জন লোক গন্ধক জালাইবার কারণ নিযুক্ত ছিল যথন এই সকল বাতি জালাইয়া ঐ ভেলা ভাগাইয়া দিল, তখন অতান্ত শোভা করিয়া গঙ্গার উপরে গমন করিতে লাগিল এবং নবারের ঘরের নিকট পঁহছিলে তাহারা যত পটকা ইত্যাদি আয়োদ্ধন করিয়া রাথিয়াছিল দে দকল এককালে ছাড়িল। এই সকল হইলে পর নবাব আপন ঘরে অনেক লোকের সহিত একত্র থানা থাইলেন।

( मभाठात मर्भा, २०८५ ८म्८९४ वत, ১৮२১ )

বেরা ভাষান॥—২১ সেপ্রেম্বর ৭ আধিন শুক্রবারের শ্মাচার মুরশেদাবাদ হইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল ষে গত ১৩ সেপ্তেম্বর ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীয়ত নবাব শাহেব বেরা ভাদানের স্মারোহ মামূল মত করিয়াছেন তাহা হইতে কোন বিষয় নান হয় নাই তথাকার সাহেব লোক ও বিবিলোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিবসে ও রাত্রিতে উত্তম মত ছুইবার খানা দিয়াছেন ও উৎকৃষ্টরূপ নাচ ও গান হইয়াছিল তাহাতে সাহেব লোকেরা যথোচিত আমোদ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতে তাবং নৌকা সমারোহ হইয়া তাহার উপরে নানাপ্রকার নাচ গান ও নানাবিধ বাজী হইয়াছিল, পরে ৯ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে বেরা ভাষানের আরম্ভে উপরে এক তোপ হইল তংকালে বোশনাইবাগে তাবং বাজীতে অগ্নি দিলেক এবং মসজিদের মত একটা আশ্র্যা বাজী হইয়াছিল এ সকল বাজী উত্তম মত পোড়ান গেল। সাহেব লোকেরা ও বিবি লোকেরা শ্রীশ্রীষুত নবাব সাহেবের সৌজ্জা দেথিয়া তুই হইলেন ও অনেক রাত্রিপর্যান্ত তামাদা দেখিলেন।

#### スクマス

( ममाठात-मर्भग, ১৮ই জुलाই, ১৮২৯ )

মহরমের উৎসব। মহরমের উৎসব সংপ্রতি সমাপ্ত ছইয়াছে। হিন্দু পাঠকবর্গের মধ্যে হইতে পারে যে কেহ ২ ইহার মৃল স্বজ্ঞাত না হইয়া থাকিবেন, অতএব গত সোমবারের গবরনরমেন্ট গেজেট হইতে তাহার চুম্বক লইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি।

এই উৎসব মহমদের পৌত্র কালিকালীর ফতেমা নামী
স্বীজাতপুত্র হাসন হোসেনের মরণের স্মরণার্থে স্থাপিত
হইয়াছে। পৈগন্ধরের পোত্রেরা পৈগন্ধরের সগোত্রজপ্রযুক্ত
এবং তাঁহার ক্রোড়ে দোলিত হওয়াপ্রযুক্ত সর্ব্ব লোক
কন্ত্র বিশেষ সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন। ৬৮০
সালে দমাসকসের নির্দ্দর রাজা য়েজীদের প্রতিক্লে
আপনার দানুষা সংস্থাপনের উল্ভোগে হোসেন মারা
পড়িলেন। এই বধে মুসলমান মতালম্বিরদের এক বিচ্ছেদ
হইল এবং তৎকালাবধি মুসলমান মতালম্বিরা তুই দলেতে

বিভক্ত হইরাছে প্রথমতঃ সনি তাহারা আপনারদিগকে ম্সলমানেরদের মধাে দক্ষিণাচারী জ্ঞান করে, দ্বিতীয়তঃ সীয় অর্থাং আলী ও তাহার ছই পূল্ল হাসেন হোসেনের মতাম্যায়ী হোসেন আপনার স্থী কতু ক হত হন, তিনি য়েজীদের পরামর্শে তাঁহাকে বিষ প্রদান করেন।

তুই ভ্রাতার যে উৎসব তাহা প্রায় দশ দিন ব্যাপিয়া থাকে প্রত্যেক দিবদের স্বতম্ব ২ পদ্ধতি আছে, তাহা উত্তম ভ্রাযায় রচিত এবং তাহাতে উভয় ভ্রাতার যম্বণা অতি কোমলরপে বর্ণিত আছে। পারসীদেশেতে এ উৎসবে যেরপ ব্যবহার আছে তাহার বিপরীত এই উৎসবের রীতি বঙ্গ দেশের সর্বত্র প্রচার হয়। তদ্দেশে তাহা দেশঘটিত শোকস্চক উৎসবের ন্থায় দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় তামাসার ন্থায় দেখা যায় এতদ্দেশে মৃদলমানেরা আপনারদের সামান্ত পরিচ্ছদেতে পরিচ্ছদ্দ হইয়া ইতস্ততো বাহা ও ধ্বজা লইয়া ভ্রমণ করে, পারসী দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি ধনবান ইউক কি নাই বা হউক শোকস্চক বস্ত্র পরিধান করে।

এই উৎসবের শেষ সমারোহ কলিকাতাস্থ আগাকরনুলাই মহম্মদ প্রতি রাত্রিতে ধর্মাগ্র্ষ্ঠান গৃহে উভয় ভ্রাতার সাম্বংদরিক উৎসব করণার্থে কতক পারসী দেশস্থ লোকেরদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদগৃহের গস্তব্য পথ
মশালেতে স্থশোভিত হইয়াছিল এবং যে সাহেব ও বিবি
লোক সেই উৎসব দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন তাহাঁরদের
গাড়ীতে পরিপূর্ণ ছিল।

ইউরোপ জাতীয়ের। এই উৎসবে উপস্থিত হইতে থে অন্তমতি পান তাহার এই কারণ জনশ্রুতিতে আছে থে য়েজীদ যংসময়ে উভয় ভ্রাতাকে বধকরণের মনস্থ করিয়া-ছিলেন তৎ সময়ে তাহার দরবারে দৈবাং উপস্থিত এক খ্রীষ্টীয়ান উকীল তাহারদের প্রাণরক্ষার বিষয়ে বিস্তর মিনতি করিলেন।

হিন্দু-ম্সলমান সমাজের বিবিধ উৎসব-অন্প্রচানের মতোই উনবিংশ শতকের বিলাতী সমাজেও নানা রকমের সৌথিন আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল প্রাচীন পুঁথিপত্র তারও অনেক প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। সেকালের বিলাতী সমাজে যে সব বিচিত্র উৎষব অন্ন্রচানের রেওয়াজ

ছিল, প্রসঙ্গক্রমে, তার কিছু নম্না সংগ্রহ করে দেওয়া হলো।

## সেণ্ট এশু,র সম্মার্হিকী উৎসব

(ক্যালকাটা গেজেট, ৪ঠা ডিদেম্বর, ১৭৯৪)

On Monday last the Anniversary of Saint Andrew was celebrated by a respectable and numerous company of gentlemen, assembled at the theatre... At half past four the rooms began to fill, and upwards of two hundred guests had assembled by five o'clock, when the joyous sound of bagpipe summoned to the festive board, where profusion and elegance were happily united.

A variety of other toasts and sentiments succeeded; two in particular, suggested by a visitor, viz, "may the British Constitution pervade the earth, and trample Anarchy under foot", "may the British Empire in all its parts ever exhibit the same harmony and unanimity that animate the present Company", were received under loud and unanimous planeits.

The exhilarating tone of the bagpipe lent its aid and diffused such joy over every Caledonion Countenance, as to affect by sympathy the whole Company. The hours glided away, the bottle had a rapid circula ion, the room resounded with loyalty, and every nerve vibrated with joy; never did more harmony or conviviality preside over the affairs of Saint or Hero.



সেকালের বল-নাচের দশ্ত

—প্রাচীন চিত্র হুইতে সংগ্রীত

(ক্যালকাটা গেজেট, ৭ই নভেম্বর, ১৮০৫)

It is hereby notified to the sons of St.: Andrew at or near the Presidency, who have not yet subscribed to the entertainment to be given on the 30th instant, that a paper is at Carlier and Scornee's for subscription.

Subscription this year fifty Rupees each.

( ক্যালকাটা গেজেট, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮১২ )

Monday last, the 30th November an numerous and highly respectable party of Caledonians, accompanied by nearly an equal number of English and Irish Guests, forming a Company of upwards of a hundred assembled at 70°clock in the evening at Moore's Room.

The hilarity and social spirit of the evening...detained the numerous Company at table, without the desertion of a single individual, till 3 o'clock in the tollowing morning; at that time an interval was devoted to dancing and a few a Scotch Reels were executed with a high degree of vivacity. After the excraise of the dance, the Company returned to the table; and at half past six on Tuesday morning about 18 or 20 jovial souls...finished the festivities of St. Andrew with 'God. Save the King' in full chorus.

এছাড়া সেকালের দেশী-বিলাতী সমাজের বিত্তশালী-সৌথীন বিলাসী রসিকজনেরা তথন প্রায়ই সাড়মরে, অভিনব ধরণের পিকনিক পাট পানাহার আর নাচ-

> গানের আসবের ব্যবস্থা করে রাতের প্র রাত কাটিয়ে দিতেন অফুরস্ত আমোদ-প্রমোদে মেতে প্রাচীন সাময়িক পত্রে তারও **ষথেষ্ট** প্রিচয় পাওয়া যায়।

#### বল-নাচের আসর

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮১৭)

The third Backelers' Ball took place on last Wedlesday evening and was conducted with the same hospitality and success as the

two preceding—The fourth mask was that of a lady dressed in the extravagance of the present fashion; her back half exposed, her petticoats so short, as to have at least eight inches above the ancle visible, and her head crowned with large bunches of roses—She soon succeeded in getting a partner, and after going down a country dance, left the inquisitive assembly in wonder who it could be?

#### ( এশিয়াটিক জ্যর্ণাল, অক্টোবর, ১৮২৩ )

Baboo Mutteelall Mullick, on Saturday night, 15th March, entertained a numerous assemblage of respectable natives and European ladies and gentlemen at a splendid nautch, in his spacious garden-house at Soorah...

The fair vocalist Begum Jahu, distinguished though she be for the peculiarly deep sonorousness of her rich tones, in rather energetically outlined, gave a not unpoetical idea of Thalestris...Begum Jahu now and then threw herself into attitudes, and gave a charming staccato movement to her person altogether, which completely eclipsed the most superb specimens of hopping, gliding, or jerking, ever witnessed in the town-hall; really it is ten thousand pitties that such Capabilities for waltzing as Begum Jahu's could not be brought into action at a bachelors' ball: such a sight would warm the most frosty "Lamentable" that ever was. We infinitely prefer Begum Jahu's saltation to her singing, The latter is of too grave a cast for our taste...

After Begum Jahu stood up the not less churming, the not less tall, but far less stout, fair choister. Hingun. There was a deeper expression of sentiment in the face of the pensive Hingun than in the other. Hingun

having given a prelude or two, with the most tuneful larynx in the world, sang Tazu-bu Tazu in a most beautiful style. Indeed, after Nickee, we never heard it sung so well. Nickee herself we were sorry not to meet at the entertainment, which was not the fault of the beautiful host, but of circumstances.....The polite assiduity of Baboo Mootteelall Mullick was observe 1 by all, and experienced by everyone ..... INDIA GAZETTE

( সমাচার দর্পণ, ২২শে নভেম্বর, ১৮২৩ )

না5। —গত সোমবার ৩ আগ্রহারণ শ্রীবৃক্তবাবু রূপলাল মল্লিকের বাটীতে রাদ লীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল তাহার विवत्र। मित्नक छूटे मिन शुर्ख मारहव लाएकतमिराव নিকটে টিকীট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান গিরাছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তদ্দিনে নয় ঘণ্টার কালে আসিতে -আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টাপর্য্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচ্যর পরিপূর্গ হইল এবং নাচ্যরের সৌন্দর্য্য যে করিয়া-ছিলেন সে অনির্বাচণীয়। অনস্তর কএক তায়ফা নর্ত্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠান পূর্বক নৃত। করিতে লাগিল ইহাতে ত্রষিয়ে রসিকেরা অত্যন্ত তৃষ্টি প্রকাশ করিলেন। এবং তাহার নীচের তালাতে চারি মেজ সাজাইয়া নানাবিধ থাত সামিগ্রী প্রস্তুত করিয়া মেজ পরিপূর্ণ করিয়াছিল তাহাতে সাহেবেরা তুপ্ত হইলেন ও মদিরা পান্ধারা সকলেই আমোদিত হইলেন এবং বাদশাহী পন্টনের বাতকরের। অমুরাগে নানা রাগে বাছ করিল তাহাতে কোন শ্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ না হইল। সকলে কহে যে এমত নাচ বাবুরদের ঘরে আর কোথাও হয় নাই।

( সমাচার দর্পণ, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০ )

বাবু মারকানাথ ঠাকুর ॥—গত বুধবারে শ্রীযুক্ত বাব মারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার সীয়োভান বাটীতে এতদ্দেশ্য



'...ভবে নিশ্চরই আপনি ভুল করবেন'—বোম্বের শ্রীমতী আর. আর প্রভু বলেत। 'কাপড় জামার বেলাতেও কি উনি কম খুঁতখুঁতে ... !' 'अयत व्यवमा व्याप्त 'अत जामा काभड़ जवह जातलाहरिं काहि-প্রচুর ফেনা হর বলে এতে কাচাও সহজ আর কাপড়ও ধব্ধবে ফরসা হয়।...উনিও থুশী! 'কাপড় জামা যা-ই কাচি সবই ধ্ব্ধবে আর ঝালমলে ফরসা—

সাतलारें हाड़ा जता कात जावातरे जामात हारे ता'

গৃহিণীদের অভিজ্ঞতায় খাঁটি, কোমল সানলাইটের মতো কাপড়ের এত ভাল যত্ন আর কোন সাবানেই নিতে পারে না। আপনিও তা-ই বলবেন।

## **जातला** ३

करभड़ जरभावत अधिक यन त्नर !

হিন্দুহান লিভারের তৈরী



অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহা ভোজন কর ইলেন তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবুর শিষ্টাচারে ও বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সম্বোধ জন্মিল। ঐ রাত্রি ১১ ঘটা সময়ে অতি মনোরঞ্জক আত্স বাজির আলোক সমবধান হইয়াছিল।

এবং গত 'রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু ঐ উত্তানে স্বদেশীয়

স্বন্ধনগণকে লইয়া মহা ভোজ আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তত্বপদক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার মধ্যে প্রাপ্য সর্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্তকী ও প্রধান বাছকর তাহারদের নৃত্যগীত বাছাদির দারা আমোদ জন্মাইলেন এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট আত্স বাজির রোশনাইও হইয়াছিল।





## ন্ত্ৰীণাং চরিত্রম্

মিদেস্ গোয়েল্

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

সঞ্জয় ও পাঞ্চালী বিলেত থেকে ফিরে আসার কিছু
দিন পরেই পাঞ্চালী যে স্থুলে পড়তেন সে স্থুলের বার্ষিক
উৎসব। হেড্ মিট্রেস্ বনলতা চক্রবর্তী তাঁর প্রাক্তন্ ছাত্রী
পাঞ্চালী ও তাঁর স্বামী সঞ্জয়কে সেউৎসবে নিমন্ত্রণ করলেন।
সঞ্জয়কে পাশ্চাত্যের নারী সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্তে অন্থরোধও করলেন। সঞ্জয় সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা পছন্দ
না করলেও এ প্রস্তাবে রাজী হতে বাধ্য হলেন, বিশেষ করে
পাঞ্চালীর আগ্রহাতিশয্যে।

সভা বসেছে। অসংখ্য তরুণী-কিশোরী ও তাদের
অভিভাবক অভিভাবিকার কলকাকলির মধ্যে উৎসবের
কার্য স্থক হল। সভার সম্মানিত অতিথি সপ্তরের বক্তৃতা
দেওয়ার আহ্বান এল। বনলতা দেবী পরিচয় করিয়ে
দিলেন, স্থলের প্রাক্তন ছাত্রী পাঞ্চালীর স্বামী সপ্তয়কে।
বিলাত থেকে সম্প্রতি সম্বীক ঘুরে এসেছেন তার জন্ম অভি
নন্দনও জানালেন তিনি। সপ্তম বলতে স্থক করলেন:—

"পশ্চিমের নারী সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে স্বামী বিবেকানন্দের একটা বক্তৃতা। তাতে তিনি ভারত ও পশ্চিমের নারী নিয়ে তুলনামূলক বিচার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব। মাতৃত্বই আদি, মাতৃত্বই শেষ। নারী শক্টাই ভারতীয়ের অক্তরে একটি মায়ের ছবি ভাসিয়ে তুলে। ভগবানকে ভক্তেরা ভাকেন মা'বলে। আমরা যথন ছোট ছিলুম, তথন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মায়ের সামনে এক বাটী জল ধরতুম। তিনি তাতে পায়ের অঙ্কুল ভ্বিয়ে দিতেন, আমরা সে চরণামৃত পান করতুম।

পশ্চিমের নারী হচ্ছে স্ত্রী। নারীত্বের সকল কিছু স্ত্রীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত। ভারতের সাধারণ মাস্থবের কাছে নারী-ব্যের সকল শক্তি মাতৃত্বে কেন্দ্রীভূত।

পাশ্চাত্যের পরিবারে স্ত্রীর রাজন্ব। ভারতের পরিবারে মায়ের রাজন্ব। পশ্চিমের কোন পরিবারে 'মা' এলে তাঁকে স্ত্রীর প্রাধান্ত স্বীকার করতে হয়। গৃহের কর্ত্রী তো স্ত্রী। আমাদের দেশে মা সর্বদা আমাদের বাড়ীতে থাকেন। স্ত্রীকে তাঁর অধীন হতে হয়।

পশ্চিমের পরিবারে নারীর একই অবস্থা এখনও বর্তমান।
কিন্তু আমাদের দেশের সে অবস্থা বদলে যাচছে। মায়ের
প্রাধান্ত কমছে, স্ত্রীর প্রাধান্ত বাড়ছে। এই যে পশ্চিমের
হাওয়া লেগেছে তাতে স্বামীজি বর্ণিত ভারতীয় পরিবার
আর নেই। এখন ভারতীয় পরিবারের চিত্র হচ্ছে মা প্রার্থির সংঘর্ষের চিত্র।"……

সভায় একটা কোলাহল ষেন হতে লাগল। পাঞ্চালী বেগে গেল। কেউ কেউ চেঁচাতে লাগল—"ইউরোশের নারী সম্বন্ধে বলতে বলা হয়েছে। ভারতের কথা কেন হচ্ছে ?" ····

গোলমাল কমলে পরে সঞ্জ আবার আরম্ভ করলেন। "ইউরোপের নারী সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই আমাদের নারী সমক্ষে কিছু এসে পড়ে। তাই বলতে হচ্ছে। ভারতের নারীকে মা বললে তাঁরা খুশী হন, কিন্তু পশ্চিমের মেয়েদের 'মা' বললে তাঁরা ভয় পেয়ে যান। স্বামীজি শেষে কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। সে কারণটা হচ্ছে 'মা' ডাক তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁরা বুড়ী হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু স্বামীজি তাঁদের বুঝিয়েছিলেন—"আমার বাপ ও মা আমার জন্মের জন্মে বছরের পর বছর প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেক সন্তানের জন্মের জন্ম প্রার্থনা করেন। 'আর্য' কাকে वरन जात वार्या करत मन्न वरनिहितन,—'প্रार्थनात मधा দিয়ে যার জন্ম তিনিই আর্ঘ। মহুর মতাহুদারে প্রার্থ-নার ব্যতিরেকে যে সন্তান জন্মেছে সেই অনার্য। ঐ সব সন্তান যাদের জন্মে প্রার্থনা করা হয় নি; অভিশাপ नित्र योता জन्माय, योता मृहट्डंत অবহেলার অবসরে জন্ম নিচ্ছে, তাদের জন্ম রোধ করা সম্ভব হয় নি বলে, তাদের কাছ থেকে আমরা কি আশা করতে পারি ? স্বামীজি আমেরিকার মেয়েদের প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমরা কি ভোমাদের সন্তানের জন্মের জন্মে প্রার্থনা কর ? মাতৃত্ব অর্জন করে কি তোমরা ধন্ত মনে কর নিজেদের ? মাতৃত্ব ছারা তোমরা পুতশুদ্ধ হয়েছ একথা কি তোমরা ভাব ? তোমরা নিজের অন্তরে তার বিচার কর। যদি তোমরা তা না কর, তোমরা মনে রেখো, তোমাদের বিবাহ মিথা, তোমাদের নারীত্ব নিরর্থক, তোমাদের শিক্ষাকুসংস্কার মাত্র। আর তোমাদের যে সকল অপ্রার্থিত সন্তান জন্মাবে তারা হবে মহুয়জাতির অভিশাপ।'.....

পাশ্চাত্য জগতের অনেক নারী আজ এ সত্য অন্তত্তব করতে পেরেছে। কিন্তু আমরা ভারতীয়েরা এ সত্যকে ভূলে যাচ্ছি·····

পশ্চাতের দিকের কোণে কতকগুলি কলেজের মেয়ে বদেছিল। সঞ্জয় এ কথা বলা মাত্র তারা গোলমাল করতে লাগল। কতগুলি মেয়ে তারস্বরে "আর বলতে হবে না" বলে চেঁচাতে লাগল। কৈউ.বলল, "বিবেকানন্দের কথা কলছেন কেন? নিজের কথা খলুন।" দঞ্জন্মের তথন উত্তেজনা এসে গেছে। তিনি চীৎকার করে বল্লেন, "এখন তো আমার কথাই বলছি। বিবেকা-নন্দ ভারতে প্রার্থনাময়ী যে নারী দেখে গিয়েছিলেন তাঁরা কোথায় ৪ তাঁরা তো নেই ।'……

গোলমাল আরো বেড়ে গেল। সঞ্জয়ের কথা আর কিছু বৃঝতে পারা গেল না। বনলতা দেবী সঞ্জয়কে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন থিয়েটার হল থেকে পাশের একট। অফিস ঘরে। অন্ত এক মিষ্ট্রেস্ মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে স্বাইকে শাস্ত হতে অন্ত্রোধ করলেন। স্থ্যাত এক শিল্পীর সঙ্গীত অন্তর্গানের ঘোষণা করলেন তিনি।

সঞ্চয়কে বনলতার সঙ্গে যেতে দেখে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেলেন পাঞ্চালী। পাঞ্চালী এখন কাউকেই বিশ্বাস করেন না। মিসেস্ রিজ্কে সেই বিলেতের ফ্ল্যাটে রাত্রে বান্ধবীদের নিয়ে ফিরে এসে ষেভাবে দেখতে পেয়েছিলেন তাতে তিনি আর কোন নারীকেই বিশ্বাস করতে পারেন না। ঐ রাত্রের ঘটনাতেই তিনি সঞ্চয়কে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলেন ভারতে। নইলে যদিও সঞ্চয়ের ডিপ্লোমা লাভ হয়ে গিয়েছিল, বিলাতের মাটীতে ও জলহাওয়ায় তাঁর কেমন সন্থান জন্মায় তা' দেখার ইচ্ছা ছিল।

বনলতা সঞ্জয়কে ষেথানে বসিয়ে থাবার প্লেট দিয়েছেন ছুটে তিনি সেথানে হাজির হলেন। পাঞ্চালী যেতেই তিনি আর এক প্লেট থাবার দিলেন তাঁকে। পাঞ্চালী বসেই প্রতিবাদ জানালো, "ওঁকে এত থাবার দিয়েছেন কেন? ওর পেটে সইবে না।"

"তবে তুমি খাও।"

"না আমার শরীরটা ভাল নয়। গা বমি বমি করে।" "ও তাই সঞ্মবাবু মাতৃত্ব সহত্বে এমন চমংকার বক্তৃত।
দিচ্ছিলেন।"

"চমৎকার না ছাই!" বলেই পাঞ্চালী সঞ্যুকে আক্রমণ করলেন, "গুই পৌরাণিক কালের কথা কেন বলতে গেলে। গুসব কথা এখন কেউ বিশ্বাস করে।"

**"তুমি করনা ?" প্রশ্ন করলেন বনলতা**।

"এ-যুগে কে করে বলুন?"

"হাঁ। তাই তো দেখছি। এ যুগে কেউ করে, কেউ করে না। স্বামী করে, স্বী করে না। ভাবীযুগের সস্তানরা

কীর করবে কে জানে ?" বলে জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে চেয়ে রই-লেন বনলতা দেবী হুলনেরই চোথে।

( ক্রমশঃ )

## কাপড়ের কারু-শিশ্প রুচিরা দেবী

2

গতবারে যেমন নানা রকমের রঙীণ-কাপড়ের টুকরো দিয়ে অভিনব-ছাঁদের 'পিন্-কুশ্রন' (Pin-Cushion) রচনার কথা বলেছি, এবারেওতেমনি-ধরণের রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে সোথিন অথচ নিত্য-প্রয়োজনীয়, বিচিত্র একটি সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্গাম (Sewing-case) রাথবার 'বাাগ' বা 'বটুয়া-থলি' তৈরী করার কথা জানাচ্ছি। রঙীণ-কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরী বিচিত্র-ছাঁদের এই



'বাাগ' বা 'বটুয়া-থলিটি' দেখতে কেমন হবে, উপরের ছবিতে তার নমুনা দেওয়া হলো।

রঙীণ-কাপড়ের টুকরো দিয়ে বানানো বেড়ালের মৃথের ছাঁদের অভিনব এই 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলিটি' রচনা করতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, গোড়াতেই তার হদিশ দিয়ে রাখি। এজন্ম চাই ৪ঁ ইঞ্চি×৭ঁ ইঞ্চি অথবা ৮ঁ ইঞ্চি×১৪ঁ ইঞ্চি সাইজের এক টুকরো কালো, কিম্বা অন্ম কোনো মানানসই রঙের পুরু 'ফেন্ট' (Felt) বা 'বনাতের, কাপড়, ব্যাগের পকেট বানানোর জন্ম ২ঁ ইঞ্চি×৫ঁ ইঞ্চি অথবা ৪ঁ ইঞ্চি×১০ঁ ইঞ্চি সাইজের অক্স একটি কালো রঙের কাপড়ের বনাতের টুকরো,

ত ইঞ্চি বা ৬ ইঞ্চি সাইজের এক টুকরো শাদা, হলদে কিম্বা অক্ত কোনো মানানসই রঙের 'ফেন্ট, বা 'বনাত্রের কাপড়, এক হালি লাল, গোলাপী অথবা বাদামী রঙের ভালো এমব্রয়ভারী স্তো (Embroidery-Chord ), একথানি ভালো কাঁচি, সেলাইয়ের ছুঁচ-স্তো, কাপড়ের উপর নক্সা-আঁকার 'থড়ি' (Tailor's-:halk) কিম্বা পেন্দিল, ত্টো সবৃদ্ধ রঙের বোতাম, একটি লাল বা গোলাপী রঙের বোতাম আর ছ্য়টি সেলাইয়ের ছুঁচ।

এ সব সরশ্বামগুলি সংগ্রহ হবার পর, কাপড়ের টুকরোগুলিকে নিথুঁতভাবে প্রয়োজনমতো মাপে ও আকারে ছাঁটাই করে নিতে হবে সবার আগে। এ কাজের সময়, সরাসরি কাপড়-ছাঁটাই না করে, প্রথমেই একটি শাদা কাগজের উপর এই ব্যাগ বা বটুয়া-থলির বিভিন্ন অংশের নক্ষা এঁকে নেবেন—আবশুকমতো মাপে এবং ছাঁদে। তারপর সেই সব মাপের ও ছাঁদের নক্ষা- অহুসারে কাপড়ের টুকরোগুলিকে যথাযথ-আকারে ছাঁটাই করে নিলে—কাজের স্থবিধা হবে অনেকথানি কাপড়ের-ছাঁটাইয়ের সময় কালো-বনাতের টুকরোগুটিকে সমান-মাপে ত্'ভাঁজে পাট (Fold in half)



করে নেবেন। তারপর উপরের ২নং ছবিতে ধেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে হ'পাট করা কালো-বনাতের হ'দিকের প্রান্ত-দীমা হটিকে কাঁচি দিয়ে পরিপাটিভাবে বেড়ালের 'থৃত্নীর' (jaw) আকারে জবিৎ গোলাকারে ছাঁটাই করে নিতে হবে। এ কাজ শেষ হবার পর, উপরের ২নং ছবিতে ধেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ভাঁজ-করা কালো-বনাতের কাপড়ের এক প্রান্তের হটি 'কোন' (Corners) স্কুছভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে কোনাকুনি ধরণে বেড়ালের হটি কানের ছাঁদ রচনা ককন। এমনিভাবে বেড়ালের হটি কানের ছাঁদ ছেটে নিয়ে, কালো-বনাতের কাপড়টিকে আবার স্মানআকারে হ'ভাঁজ করে ফেলুন—গোড়াড়েই বেরন

করেছিলেন। তাহলেই দেখবেন থে দিবাি নিথুঁত-ছাদে বেড়ালের ছটি কান ( Ears ) রচিত হয়ে গেছে।

এবারে শাদা, হলদে অথবা মানানসই রঙের এবং ছোট
সাইজের অন্না যে বনাতের টুকরোটি রয়েছে, সেটিকে কাঁচি
দিয়ে ছাঁটাই করতে হবে—বেড়ালের মুথের অংশ অর্থাই
উপরের ১নং ছবিতে দেখানো শাদা-জায়গার মতো ছাঁদে।
এ কাজের সময়, ৩ ইঞ্চি অথবা ৬ ইঞ্চি বনাতের
টুকরোটিকে ২ ই ইঞ্চি কিন্দা ৫ ইঞ্চি মাপে ছাঁটাই করতে
হবে—অবিকল ঐ ১নং ছবিতে দেখানো বেড়ালের মুথের
অংশের নম্নাল্লারে। বেড়ালের মুথের ছাঁদে ছাঁটাইকরা বনাতের টুকরোটির মাপ হবে—লগালিসভাবে
(Horizontal) ২ ই ইঞ্চি বা ৫ ইঞ্চি, আর
খাড়াখাড়িভাবে (Vertical) মুথের অর্থাই কাপড়ের
মধ্যভাগের মাপ বজার রাথতে হবে ১ ই ইঞ্চি বা ২ ই
ইঞ্চি। প্র

বেড়ালের মুখের অংশের কাপড়ের টকরোট আগাগোড়া ছাটাই করে নেবার পর, সেটকে ১নং ছবিতে দেখানো নমুনাজ্যারে কালো-বনাতের উপর যথাযথস্থানে বসিয়ে পরিপাটিভাবে ছুঁচ-ফুতো দিয়ে টেঁকে নিতে হবে। এবারে উপরের ১নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনি ছাদে এমব্রয়ভারী-ফুতে দিয়ে বেড়ালের মুথের ঐ 'উল্টো-থিলানের' মতো অর্দ্ধ-গোলাকার (Arched) অংশ ছটিকে স্থৃত্বীবে দেশাই করে নেবেন। তারপর এমব্রয়ভারী-করা বেড়ালের মুখের অর্ধ-গোলাকার ঐ তুটি অংশের ঠিক উপরে লাল বা গোলাপী রঙের বোতামটিকে সেলাই করে দেবেন। এমনিভাবে বেড়ালের নাসিকা-রচনার পর উপরের ১নং ছবিতে দেখানো নম্নাল্দারে কালো-বনাতের কাপড়ের সামনের দিকে অর্থাং বিড়ালের মুখের সম্মুথ-অংশের ছ'দিকে কালে। বা কোনো গাঢ় রঙের স্তো দিয়ে সনুজ-রঙের বোতাম ছটিকে সেলাই করে দিলেই—বেড়ালের চোথ গুটা বানিয়ে ফেলতে পারবেন। তাহলেই বেড়ালের মুথের ছাঁদ রচনার কাজ শেষ হবে।

এবারে তৃভাঁজ করা কালো-বনাতের মাঝথানে সেলাইয়ের বিবিধ সরঞ্জাম অর্থাৎ স্থতোর কাটিম, কাচি, আঙ্গন্তা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাথবার উপযোগী একটি 'প্রেট' (Pocket) বা 'থোপ' রচনা করতে হবে। এ কাজের জন্ম—কালো-বনাতের কাপড় ছাটাই করে ১ৄ ঁইঞ্জি × ৪ ঁইঞ্জি অথবা ০ ঁইঞ্জি × ৮ ঁ ইঞ্চি সাইজের একটি টুকরো নিন। সেটির তলার দিকের ছুটি প্রান্ত বেড়া লর থুত নীর (Jaw) ছাদে নিথুঁতভাবে ছাঁটাই করে নিয়ে, পকেটের এই কালো-বনাতের টুকরোটিকে বেড়ালের মুখের সামনের অংশের কাপড়ের পিছন দিকে যথাযথস্থানে বসিয়ে ছুঁচ-স্থতোর ফোঁড় তুলে 'কাচা-সেলাই ( Basting) দিয়ে টেঁকে নিন, তাহলেই 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া' थनित मर्पा जिनिष्पत्र ताथवात উপযোগী দিব্যি ऋनत 'পকেট' বা 'থোপ' তৈরী হয়ে যাবে। এবারে বেড়ালের মুখের ছাদে তৈরী 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলির' 'পকেট' বা 'থোপের' মধ্যে সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম ভরে রেথে উপরের ১নং ছবির নমুনামতো ভঙ্গীতে বেড়ালের মুখের তুই দিকে সরু-সরু গোঁফের ধরণে তিনটি-তিনটি করে ছুঁচ এঁটে দিন ⊶তাহলেই কাপড়ের তৈরী 'মীবন-সামগী' রাথার বিচিত্র-অভিনৰ এই 'ব্যাগ' বা 'বটুয়া-থলিটি' রচনার কাজ শেষ হবে।

পরের সংখ্যায় কাপড়ের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি স্থন্দর-স্থন্দর সামগ্রী রচনার কথা জানাবার চেট। করবো।

## ছোট ছেলেমেংদের পোষাক

#### স্থক্তি মুখোপাধ্যায়

বর্ধার মরশুম হৃক্ হয়েছে কথনো ভ্যাপ্ সা গ্রম, কথনো সঁয়াত্ সেতে বাদ্লা-আবহা ওয়া! এ সময়ে ছোট ছেলেমেয়েদের শরীর থারাপ, সদ্দি-কাশি, জর ক্রমনি সব উপসর্গ নিতা লেগে থাকে ঘরে-ঘরে। কাজেই বর্ধাকালে তাদের স্বাস্থ্য আর শরীরের দিকে বিশেষ নজর রাণ। প্রয়োজন ক্রতটুকু অসাবধান বা অমনোযোগী হলেই সংসারে রোগের প্রাত্তাব আর ছন্চিন্তা-ছর্তোগের অন্ত থাকে না! এই সব কারণে প্রত্যেক স্কৃতিথীই বর্ধার স্ত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সংসারের ছোট ছেলেমেয়েদের আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ আর স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে সর্ব্বদাই সঙ্গাণ-দৃষ্টি রাথেন হুঠাৎ ঠাণ্ডা বা গ্রম লেগে শিশুরা

যাতে সর্দ্দি-কাশি আর জ্বরে না ভোগে—দে বিষয়ে তাঁরা রীতিমত সচেতন থাকেন। বর্ধাকালের বেয়াডা-আবহা ওয়ার প্রকোপ থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের যাতে স্বস্থ-নীরোগ রাথা যায়, দেজতা শুধু তাদের আহার-বিহারের দিকে যথোচিত দৃষ্টিদান করলেই চলবে না…তারা যেন দেদিকেও সচেতন থাকা দরকার। অর্থাং, বর্গাকালে প্রতিষেতে বাদ্লা-আবহা ওয়ার দক্ত আচমকা ঠাণ্ডা লেগে দ্দি-কাশি-জ্ঞানে ভূগে ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে না অস্তুম্ব হয়ে পড়ে, সেজন্য তাদের অঙ্গে যেমন সময়োচিত পোষাক-পরিচ্চদের স্থাবস্থা করা প্রয়োজন, তেমনি অহেতক-রোগাশকা আর অতিরিক্ত-সাবধানতার ফলে, একরাশ জানা-কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে ভ্যাপদা-গ্রমে তাদের স্ত্রু কোমল দেহকে অনাবশুকভাবে ভারাক্রান্ত আর পীড়িত করে তুলে কষ্ট দেওয়ারও কোনো অর্থ নেই ' ব্যাকালের বেয়াড়া-আবহাওয়ায় ছোট ছেলেমেয়েদের দেহে যেন হঠাং ঠাণ্ডা না লাগে এবং ভ্যাপ দা-গ্রম স্পর্শ ন। করে---এমন ধরণের হান্ধা-চিলাঢালা অথচ বুক-পিঠ-গল। ঢাকা সময়োপযোগী-ছাদের পরিচ্ছদ ব্যবহার কর। উচিত। এবারে তাই বর্ধাকালে ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহারোপ্রোগী কয়েকটি অভিনব-ধরণের পোষাকের ন্না প্রকাশিত করা হলো-নীচের ছবিওলি দেখলেই াব স্থপ্ত পরিচয় পাবেন।



উপরের ১নং ছবিটিতে তু'তিন বছর বয়স থেকে পাচ-

ছয় বছর বয়সের ছোট ছেলেদের পরিধান-উপযোগী বিচিত্র পোষাকের নমুনা দেখানো হয়েছে। এ পোষাকটি নক্সা-দার-রঙীণ ছিটের 'পপ্লিন' (Pop!in), লন্ (Lawn) অথবা মিহি-মোলায়েম ধরণের থদ্দর বা স্ততীর কাপড়ে তৈরী করা যাবে। এ পোষাকটিকে ছটে অংশে রচনা করতে হবে—উপরের অংশটি হবে—অর্কেক-হাত (Half-Sleeve) ফতুয়া বা 'জ্যাকেটের' (Jacket) মতো, এবং নীচের অংশটি হবে 'শট-প্যাণ্ট' (Short বা Half-pant) বা 'নিকারবোকারের (Knickerboker) মতো। মোটাম্টিভাবে, উপরোক্ত-ছাদে এ পোষাকটি তৈরী করতে হবে—তবে বাক্তিগত কচি ও পছন্দ অম্পারে এ-ছাদের অল্প-বিস্তর ক্রপান্তর-সাধন করে নেওয়া যেতে পারে।



উপরের ২নং ছবিতে যে নম্নাটি দেখানো হয়েছে, সেটি ছ'ভিন বছর বয়স থেকে ছয়-সাত বছর বয়সের ছোট মেয়েদের পরিধান উপযোগী পোধাক। এ পোধাকটিও রচনা করতে হবে—উপরোক্ত ঐ নক্সাদার-রঙীন 'পপ লিন', 'লন্', খদ্দর অথবা মোলায়েম-ধরণের কোনো হতীর কাপড়ে। ছেলেদের পোধাকের মতোই ছোট মেয়েদের পরিধান-উপযোগী অভিনব এই পোষাকটিও তৈরী করতে হবে তই অংশে! অর্থাং উপরের অংশটি হবে—'অর্কেক-হাতা' 'চোলী' বা 'রাউশের' (Blouse) ছাদে এবং এ

পোষাকের নীচের অংশটি রচিত হবে—'স্বার্ট' (Skirt) বা ঘাগ্রার মতো ধরণে ! এই হলো, উপরের ২নং নক্সার ছাদে বর্ধাকালে ছোট মেয়েদের পরিধান-উপযোগী বিচিত্র পোষাক তৈরীর মোটাম্টি নিয়ম—তবে, আগেই যেমন বলেছি ঠিক দেইভাবে ব্যক্তিগত ক্ষচি ও পছন্দ অন্ত্যারে এ নিয়মের যে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন-সাধন করা চলবে না, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

এ ধরণের হাল্লা-ঢিলালালা অথচ বৃক-পিঠ-গলা ঢাকা পোষাক ব্যবহারের ফলে ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু যে পর্যাপ্ত আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য অন্তত্ত্ব করবে তাই নয়, বর্ষার বেয়াড়া-আবহাওয়ার উংপাত থেকে নিরাপদ-আনন্দে তাদের শরীর আর স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে চলতে পারবে—অভিভাবকদের অপরিসীম ছন্চিস্তা আর ছর্ভোগের অবসান ঘটিয়ে!

 বারান্তরে, এ ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব পোষাক-পরিচ্ছদের নমুনা প্রকাশ করবার বাদনা রইলো!



স্থারা হালদার

এবারে পশ্চিম-ভারতের কয়েকটি জনপ্রিয় ম্থরোচক থাবার রান্নার কথা বলছি। এগুলি গুজরাট-অঞ্চলের নিরামিষ-জাতীয় থাবার এবং এ সব হালকা-সহজপাচা উপাদেয় থাবারের রন্ধন-প্রণালী বিচিত্র হলেও, এমন কিছু ব্যয়সাপেক্ষ বা ত্ঃসাধ্য ব্যাপার নয়। কাজেই গৃহস্থ-সংসারে আমাদের দেশের স্থগৃহিণীরা অল্প-থরচে ও স্বল্প-মায়াসে নিজেদের হাতে এ সব অভিনব গুজরাটি থাবার বানিয়ে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধ্বান্ধবদের রসনা-তৃথ্যির স্থবাব্ছা করতে পারবেন।

শক্তর কলনে দাল: প্রথমে যে নিরামিষ-থাবারটির রন্ধন-প্রণালীর কথা বলছি, সেটির নাম—'শক্কর-কন্দনে দাল'। এটি গুজরাট-অঞ্জের বিশেষ অভিনব এক ধরণের ভাল রান্নার প্রণালী। এ-রান্নাটির জন্ম যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামূটি ফর্দ দিয়ে অর্থাং, গুজরাটী-কেতায় 'শক্কর-কন্দনে দাল' রাঁধবার জন্ম চাই-তিনটি পরিপুষ্ট-ছাদের রাঙা-আলু, তুটি কাঁচা লক্ষা, চায়ের পেয়ালার এক পেয়ালা অড়হর ডাল, সামান্ত একটু হিং, এক টুকরে৷ তেঁতুল, এক টুকরে৷ আদা, চায়ের চামচের এক চামচ হলুদ, প্রয়োজনমতো থানিকটা গুঁড়ো মুন, বড় চামচের এক চামচ ভালো গুড় আর বড় চামচের এক চামচ ঘি। এ উপকরণগুলি দিয়ে যে পরিমাণ 'শক্তর-কন্দনে দাল' রামা হবে, সেটি চার-পাঁচজনের আহারের উপযোগী। বেশী জনের জন্ম ব্যবস্থা করতে হলে, উপরোক্ত হিসাব অনুসারে উপকরণের মাত্রা य वाष्ट्रिय मिटा हत्व, भ कथा वलाहे वाह्ना !

উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, রানার কাজে হাত দেবার আগে, রাঙা-আলুগুলিকে চার-টুকরো করে কুটে এবং আদা আর লঙ্কা বেশ মিহি করে কুচিয়ে নিন। এ কাজের পর, ভালটুকু পরিস্কার-জলে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। এবারে ঐ তেঁতুলের টুকরোটুকু চায়ের পেয়ালার আধ-পেয়ালা পরিমাণ জলে গুলে, থানিকটা তেঁতুলের রস তৈরী করে রাখুন। এমনিভাবে রান্নার প্রাথমিক কাজগুলি দেরে, উনানের আঁচে হাড়ি বা ডেকচি চাপিয়ে, তার মধ্যে চায়ের পেয়ালার তিন-চার পেয়ালা জল ঢেলে কিছুক্ষণ বেশ করে ফুটিয়ে নিন। উনানের আঁচে হাঁড়ি বা ডেকচির জল ফুটন্ত হলে, সেই জলে ডালটুকু ঢেলে দিয়ে থানিকক্ষণ গ্রম-তাপে বসিয়ে আধ-সিদ্ধ করে নেবেন। আধ-সিদ্ধ হলেই, রন্ধন-পাত্রে রাঙা-আলুর টুকরোগুলি ছেড়ে দিয়ে, আগুনের মৃত্-আঁচে স্থাসিদ্ধ করে নিন। ডালের সঙ্গে সঙ্গে রাঙা-আলুর টুকরোগুলি স্থাসিদ্ধ হয়ে 'মণ্ডের' ( Pulp ) আকৃতি ধারণ করলে, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজ-মতো পরিমাণে হুন, হলুদ, আদা, পেয়াজ আর তেঁতুলের রস মিশিয়ে রাল্লাটিকে অল্পকণ উনানের নরম আঁচে ফুটিয়ে নেবেন। ডালের জলে বুদ্বুদ্ ফুটে উঠলেই সে-জলে অড়হর ডালটুকু ঢেলে দিয়ে, থানিকক্ষণ উনানের আঁচে

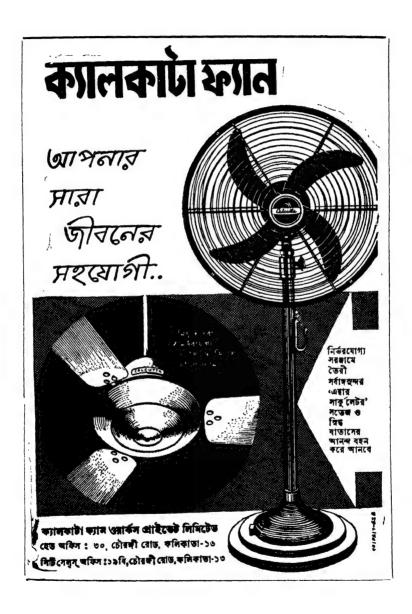

্বসিয়ে রেথে আধ-সিদ্ধ করে নেবেন। ডালটি আধ-সিদ্ধ হলে, রন্ধন-পাত্রে রাঙা-আলুর টুকরোগুলি ছেড়ে **ष्ट्रिय, त्राञ्चािंटिक উनात्नत मृद्-औट्ट स्ट्रिश्व करत निन।** ভালের দঙ্গে রাঙা-আলুর টুকরোগুলি স্থাসিদ্ধ হয়ে 'মণ্ডের' ( Pulp ) আকার ধারণ করলে, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজ-মতো পরিমাণে মুন, হলুদ, আদা আর তেঁতুলের রস মিশিয়ে রালাটিকে অল্পকণ উনানের নরম-আঁচে ফুটিয়ে নেবেন। ভালের জলে বুদ্বুদ্ ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড় চামচের এক চামচ ঘি গরম করে, তাইতে সামান্য একট্ হিং মিশিয়ে, ভালের 'ফোড়ন' হিসাবে, সেটকু রন্ধন-পাত্রে চেলে দেবেন। এভাবে 'ফোডন' দিয়ে রান্নাটিকে অল্পকণ ফুটিয়ে নেবার পর, ভালের সঙ্গে সামান্য একট্ গুড় মিশিয়ে কিছুক্ষণ উনানের আঁচে ফুটিয়ে নিয়ে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে রাথবেন। তাহলেই রানার কাজ শেষ। এবারে পাতে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে, গুজরাটী-কেতায় দত্ত-রাল্লা-করা 'শক্কর-কন্দনে দাল' থাবারটিকে হাডি বা ডেকচিথেকে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে পরিপাটিভাবে ঢেলে রাখন ।

এই ২লো পশ্চিম-ভারতের অভিনব গুজরাটী-খাবার 'শক্কর-কন্দনে দাল' রালার মোটাম্টি নিয়ম।

#### পাকি-কেরিমু শাক 🖇

এবারে নিরামিষ-জাতীয় আরেকটি থে বিচিত্র-অভিনব গুজরাটী-খাবার রান্নার কথা জানাচ্ছি, সেটির নাম—'পাকি— কেরিস্থ শাক'। এ খাবারটি রান্নার জন্ম উপকরণ চাই— ছয়টি পাকা আম, তু'তিনটি কাঁচা লক্ষা, চায়ের চামচের এক চামচ জীরা কিম্বা মেথির গুঁড়ো, সামান্ত একটু হিং, চায়ের চামচের সিকি চামচ পরিমাণ ছোট এলাচ, লবঙ্গ আর দালচিনির গুঁড়ো, প্রয়োজনমতো পরিমাণে অল্প থানিকটা ফুন আর ঘি।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, আমগুলিকে পরিপাটিভাবে টুকরো করে কেটে ফেলুন। আমের টুকরো কোটা হলে, লঙ্কাগুলিকেও বেশ মিহি করে কুচিয়ে নিন। এবারে উন্থনের আঁচে রন্ধন-পাত্র বসিয়ে, সে পাত্রে প্রয়োজনমতো থি দিয়ে, গ্রম-থিয়েতে রান্নার মশলা গুলিকে ভালো করে ভেজে ফেলুন। মশলাগুলি স্বষ্ঠভাবে ভাজা হলে, রন্ধন-পাত্রে রান্নার অন্ত সব উপকরণ মিশিয়ে কিছুক্ষণ উনানের মৃত্ব-আঁচে পাক করুন। এভাবে পাক করার ফলে, আমের টুকরোগুলি নরম 'মণ্ডের' ( Pulp ) মতে হয়ে উঠলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটি নামিয়ে নিয়ে, অন্ত একটি পরিষ্কার পাত্রে খাবারটিকে তুলে রাখুন। তাহলেই এই অভিনব গুজরাটী-খাবার 'পাকি-কেরিম শাক' রান্নার পালা চুকবে। এবারে এই উপাদেয় নৃতন-ধরণের থাবারটি পরিপাটিভাবে পরিবেশন করুন আপনার প্রিয়ঙ্গনদের পাতে⋯গুজরাটী-কেতায় রালা-করা এ থাবারটি থেয়ে তাঁরা যে আপনার সৌথীন-ক্রচির তারিক করবেন—সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় থাকতে পারেন।

আগামী সংখ্যার এমনি ধরণের ভারতের বিভিন্ন-অঞ্চলের আবাে কয়েকটি জনপ্রিয় বিচিত্র খাবার রান্নার কথা আলোচনা করার বাসনা রইলাে।

## দ্বৈত্বাদ

#### সনত কুমার মিত্র

ত্ই চোথ দিয়ে দেখলেও দেখি একথানি ছবি:
আকাশের নীল, গাছের সরুজ অথবা পাহাড়,—

যাই বলো, যেন, এক চোথে দেখে হৃদয় ভরে না;
তুই চোথে দেখে তুচ্ছ জিনিষ্ও মন খুশী হয়।

হুটি ঠোট নড়ে বাতাসে ছড়ায় একথানি গান, একা ঠোট যদি আমরণ নড়ে তবুও কথনো কথাই হবে না; তেমনি কিছুকৈ ধরতে গেলেও খুব কম করে ছটি আঙ্লের দরকার হয়।

পৃথিবীর এই এত আলো হাওয়া, এত হাসি গান, এ সবের রস ঠিক পেতে হলে একাকী থেকোনা; হুই হতে হবে, ছুটি হৃদয়ের দ্বৈতস্প্তি, পৃথিবীর বুকে কিছু দেওয়া হয়, কিছু পাওয়া হয়।

## कलिकाछ। शहरकार्ष्ट्रंत अक्रभ वष्ट्रत

শ্রীদরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(মাষ্টার ও অফিসিয়াল রেফারী, কলিকাতা হাইকোর্ট)

আজি হতে শতবর্ধ আগে ১লা জুলাই তারিথে মহানগরী কলিকাতার মহাধর্মাধিকরণ হাইকোর্টের জন্ম হয়েছিল। গত ৯ই জুলাই তারিথে তার শতবার্ষিক পূর্ত্তি উৎসব স্বন্দর ভাবে স্থসম্পন্ন হোলো। যার জন্মদিনে আমাদের ভারতবর্ধ ছিলো বিটিশের অধীন, শতবর্ধপরে আজ আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ধের মাটিতে তার জন্মোৎসব সম্পন্ন হল।

জন্মকালে ইংরেজ প্রধান বিচারপতি মাননীয় সার

বহুলতর পরিমাণে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর পটভূমিকার রয়েছে গত একশবছরের হাইকোটের গৌরবময় ইতিহাস। তারি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেতে হলে শ ত্'য়েক
বছর পিছনে যেতে হবে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রাস্তরে
ফদেশের ভাগাস্থ্য অন্তমিত হোলে ইংরেজ বাঙলা বিহার
উড়িগ্রার সার্ব্বভৌম শক্তি হয়ে নিজেদের আধিপতা বিস্তার
করলো। দেওয়ানী পেলো দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে
১৭৬৫ খুষ্টাব্দে এবং তারই বলে তারা শুধু বণিক রইলো



কলিকাতা হাইকোট

বার্ণদ্ পিকক্-এর বিচারাধীনে কলিকাতা হইকোর্টের ইতিহাদে যে গোরবময় ঐতিহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, আজ একশবছর পরে আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় বর্ত্তমান প্রধান বিচার-পতি মাননীয় শ্রীহিমাংগুকুমার বস্থ মহাশয়ের বিচারাধীনে দেই ঐতিহার গোরব শুধু অম্লান অক্ষুণ্ণ আছে তা নয়,

না, ভূমাধিকারী হয়ে পড়লো। তারপর নিজেদের বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলো। রাজস্ব আদা-য়ের চিস্তা থেকেই সেদিন উন্তব হোয়েছিল আইন আর আদালতের প্রশ্ন। ইংরেজরা কলিকাতা সহরে প্রথম বিচার করেছেন প্রথম সাহেবী আদালত 'মেয়ম' কোর্টে'। তথন ফাঁদী দেবার ক্ষমতা ছিল না সত্য, কিন্তু ছিঁচকে চোরের শাস্তি যা ছিল তাও কট্টদায়ক, সময়ে সময়ে বেত্রাঘাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারতো। প্রাক-পলাশী যুগে ১৭২৬
খৃষ্টান্দেরও পূর্বে এদেশের আদালতগুলিতে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিগণই বিচারকের আদন গ্রহণ করতেন।
এঁদের বলা হোতো কাজি। মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও
গৃহযুদ্ধ আর মহারাষ্ট্রজাতির অভ্যুদয়ের পরিবেশে ইট্ট গ্রিয়া কোম্পানী ভারতের নানাদিকে অভ্পুবেশ করবার
স্কুষোগ পেলো।

১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থব চার্ণকের আবির্ভাব হুগলীতে। তংকালীন বাংলার নবাবের অন্থমতি নিয়ে কেনা হলো স্থতাস্থানী, গোবিন্দপুর আর কলিকাতা। এই তিনটি গ্রামকে
একত্র করে হোলো কলিকাতার স্থন। এই সময় থেকেই
কোম্পানীর স্থমিদারী পত্তন। স্থব চার্ণকের কলিকাতায়

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি মাননীয় সার বার্ণস পিকক



ইংরেজ এবং অক্সান্ত ইউরোপীয়দের আবাদ স্থল ও বাবদা বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়াতে, স্থাংবদ্ধ বিচার বাবস্থার আগু প্রয়োজন বশতঃ ১৭২৬ খৃষ্টান্দে দনদ বলে একজন মেয়র ও নয়জন অলড্যারম্যান্কে নিয়ে মেয়দ কোট তৈয়ারী হয়। ডান্ দেউদবেরীলয়েড্ কলিকাতার প্রথম মেয়র। বাঙলার ফোর্ট উইলিয়মের অন্তর্গত এই আদালত। ইংলণ্ডের রাজশক্তি প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যদিও মেয়দ কোট কলিকাতার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, কোম্পানীর আদালত-গুলি সমত্ল্য ও স্বাধীনভাবে থিচারের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রয়োগের বিস্তার স্থক করলো। ১৭৫৩ খৃষ্টাদ্দে ৮ই জাছ্মারী ন্তন সনদ বলে আরও অধিকার তারা পেলো। মেয়দ কোটের ক্ষমতা কিছু হ্লাস করা হলো। ১৭২৬ খুটান্দে ইংলণ্ডে যেরপ বিচার পদ্ধতি ছিল তাই কলিকাতার

আদালতে দেখা গেল। এখানে বিলাতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনকান্থনগুলি প্রয়োগ করা হোলো। মেয়দ কোটের পরেই ছিল কলিকাতার জমিদারদের নিজস্ব আদালত, উপরে 'কোর্ট অফ আপীল' বা গভর্ণরের বিচার সভা।

১৭৭২ খুষ্টাব্দে ইংলণ্ডে হাউদ অফ কমন্দের তদন্ত কমি-টির রিপোর্টে জানা গেল যে তদানীস্তন মেয়স কোর্টের কার্য্য কলাপ সম্ভোষজনক নয়। ১৭৭৪ খুষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ স্থপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা। ১৭৭৩ খুষ্টাব্দের রেগুলেটীং এক্ট স্থাম কোর্টের প্রাণ শক্তিকে স্থদুঢ় করলো। মেয়ার্স কোর্টের মধ্যে যে সব মামলা মোকর্দমা রুজু ও মূলতুবি হয়েছিল দেগুলি স্বপ্রীম কোর্টের কাছে হস্তান্তরিত হলো। ১৭৭৪ খুষ্টাব্দের সনদে ইংলণ্ডের রাজশক্তি স্থপ্রীম কোর্ট আদালতকে দপ্তরের আদালত (অর্থাং কোর্ট অফ রেকর্ডন) রূপে পরিগণিত করলেন। তিনজন বিচারক ও একজন প্রধান বিচারপতি নিয়ে গড়ে উঠলে। স্বপ্রীম কোর্ট। ইংলণ্ডের অধীশ্ব এঁদের নিয়োগ কর্তা। এঁরা সকলেই ব্যারিষ্টার। বাঙলা বিহার ও উডিয়ার অন্তর্গত সকল প্রকার বিচারের ভার এঁদের হস্তে অর্পিত হোলো। ইংলণ্ডের কিংস বেঞ্চের আদালতের মত এরা পেলেন বিচার বিভাগীয় সার্বভৌম অধিকার। সকল প্রকার আদেশপত্র ও সমনজারির বিলি বন্দোবস্ত ইংলণ্ডের অধীশ্বরের নামে প্রধান বিচারপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত হোতো। ১৭৭৪ খৃষ্টা-দের সনদের বলে প্রধান বিচারপতি হোলেন স্থার এলিজা ইম্পে এবং মাননীয় রবার্ট চেম্বাদ, মাননীয় ষ্টিফেন সিজার-লিমেষ্টার ও মাননীয় জন হাইড হোলেন বিচারপতি।

প্রধান বিচারপতির বার্ষিক বেতন আট হাজার পাউও এবং প্রত্যেক বিচারপতির বার্ষিক বেতন ছয় হাজার পাউও ধার্য্য হল ব্রিটাশ পাল মেন্টের পরবর্ত্তী সনদের বলে স্থপ্রীম কোটের বিচার সীমানা বেনারস ও ফোট উইলিয়ামের শাসনাধীন স্থানগুলি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করলো। ১৭৭৪ খৃষ্টান্দের সনদের ঘারা বাঙলা, বিহার ও উড়িগ্যার অন্তর্ভুক্ত শাসনকর্তা, সৈত্যাধ্যক্ষ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সিভিল ও মিলিটারী অফিসার, মন্ত্রী, ব্রিটেশ প্রজা প্রভৃতিকে স্থপ্রীম কোটের বিচার ও আদেশ মাত্য ও পালন করবার জত্য বাধ্য করা হোলো। এর ফলে স্থ্পীম কোটের সার্কভেম শক্তির সহে

কলিকাতার গঙ্গার দিক থেকে তোলা একটি পুরান চিত্রে রাজাপাল ভবনের বাম দিকে নিশ্মীয়মান হাইকোর্ট ভবন দেখা যাচেত্র।

ইপ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিলের দক্-সংঘর্ষ সাংঘাতিক হয়ে উঠলো। গ্রনশেষে ১৭৮১ খুপ্টান্দে পার্লামেন্টে গ্রাইন পাস করিয়ে স্কপ্রীম কোটেরি সার্লভোম শক্তিকে থর্ল করা ভোলো। গভর্গর জ্বোরেল ও কাউন্সিলের কোন প্রকার কার্যা

ব। আদেশের ওপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার স্থগীম কোর্টের রইলোনা। রাজস্ব ব্যাপারেও স্থপীম কোর্ট অধি-কর্মাত গোলো। স্থানীর বিচার বিভাগীর কর্ত্তাদের ভালোমন্দ কার্যাবলীর সম্পর্কে কোন প্রকার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার ক্ষমতা স্থপীম কোর্ট আর পেলোনা। স্থপীম কোর্টের প্রাদেশিক সীমা কলিকাতা সহরের বাইরেও প্রসারিত থাকলো না। কোম্পানীর আদালতগুলির সঙ্গে দুর্পীম কোর্টের ক্ষমতা ও বিচার পদ্ধতির পার্থক্য দেখা

১৭৮১ খৃষ্টাদে 'য়াক্ট অব দেট্লমেন্ট' পাশ হোলো।
কাউন কোট অর্থাৎ স্থপ্রীম কোটের বিচার ও আইন
প্রান্তার এলাকা বা প্রাদেশিক অধিকার, সীমা কলিকাতা সহরের মধ্যে সঙ্কৃচিত হয়ে রইলো। এই সীমিত
স্বিকার বর্তুমানে কলিকাতা হাইকোটের আদিম বিভাগর দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমানের বিচার
প্রকান্ত বিষয়গুলি ভিন্ন দেওয়ানী ও ফৌঙ্গদারী মামলার
ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থানে ইংলণ্ডের আইন পদ্ধতি স্থপ্রীম
কোটে অম্পত হতো। দ্বৈতপ্রথা অব্যাহত ছিল। য়াটনীদের সহযোগীতার মাধ্যমে এড্ভোকেট্রা আদালতে মামলাকারীর পক্ষে দাড়াতেন। ১৭৮১ খৃষ্টান্দ থেকে কলিকাতা
ক্রীর স্থপ্রীম কোট মামলাকারীদের প্রশংদা অর্জ্জন করে
ভিন্ন। এই আদালতের বিচারের প্রতি তাদের যথেষ্ট



আস্থা ছিল। ১৮৫৮ গুষ্টান্দে ভারতশাসন পদ্ধতির উন্নতিকল্পে পালামেণ্ট থেকে আইন পাশ হলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিক্লেক্টরগণ তাঁদের ভারতীয় অঞ্চলগুলি ইংলণ্ডের রাজশক্তির হস্তে অর্পন করলেন। ১৮৫৮ খুষ্টান্দের ১লা নভেম্বর তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা প্রের দ্বারা এই হস্তান্তর চতুর্দিকে ঘোষিত হোলো। ইংলণ্ডের মধীধরী ভারত গভর্ণমেন্ট ও শাসনভারের সর্বপ্রকার দায়িত্র গ্রহণ করার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৬১ খ্রানের আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করবার জ্বতো আইন পাস করলেন। ১৮৬২ গুষ্টাব্দের ১৪ই মে আইন বলে লেটার্স পেটেন্টের মাধামে বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়মের অন্তর্গত উচ্চ ধর্মাধিকরণের ব্যাপ্তি, অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে আইনের ধারাগুলি প্রণান করা হোলো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ এবং রাজ-শক্তির কোম্পানির আদালতগুলির ভার গ্রহণ ও জেলা আদালতগুলির হাইকোটের অধীনস্থ হওয়ার দক্ষণ বাংলার সমস্ত আদালতই সর্ব্বপ্রথম ক্রাউন কোটে পরিণতহোলো। পরে ১৮৬২ খুষ্টাব্দের লেটার্গ পেটেন্টও নিক্ষিয় করে ১৮৬৫ খুষ্টাবে নতন লেটার্ন পেটেন্ট ষোষিত হোলো।

এই হাইকোটকে এডভোকেট, উকীল ও গ্লাটৰ

নিয়োগ বা বরখাস্ত করার অধিকার দেওয়া হোলো। কলিকাতার চৌহদির মধ্যে সাধারণ আদিম দেওয়ানি বিচার দীমিত। এই দীমাবদ্ধ দন্ধীর্ণ গণ্ডীর মধ্যের দর্ব্বপ্রকার বিচারের ভার তার ওপর মর্পিত হোলো। কতকগুলি দাধারণ শাসাক্ত মামলা ছোট আদালতের (অল কদেস কোর্ট) ওপর লস্ত হোলো। অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা বাঙ্লা বা বাঙ্লার বাহিরের মামলা বিচার করবার অধিকার তদারক বা ত্রাবধানের ভার হাইকোটে অর্পিত হয়েছে। এর মামলার আপীল, আপীল বিভাগে ও প্রিভি কাউন্সিলে করার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্থপ্রীম কোটের ওপর হাস্ত সর্মপ্রকার বিচারের অধিকার কিছ কিছু অদল বদল করে হাইকোটের আদিম বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। কলিকাতার সদর দেওয়ানি, সদর নিজামৎ আদালতে যে সব বাংলা বা বাংলার বাইরের মামলা আপীলের জন্ম আস্তো সেই সব মামলার আপীলের জনানি ও বিচারের জত্যে ঐ সব লেটার্স পেটেন্টের ছারা আপীল কোট সৃষ্টি হয়। কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তদানীস্তন আপীল কোট যথা সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামং আদালতের সমপর্যায় ভুক্ত হয়েছে— আপিলেট সাইডের কেন্দ্রীভূত হাইকোট'। খুষ্টান্দের ভারত গভণমেন্টের এয়াক্ট অমুসারে লেটার্স পেটেণ্ট প্রদত্ত বিচারের কতকগুলি এলাকা বা অধিকার ্দীমা ও ক্ষমতা সংরক্ষিত। ঐ আইনের দ্বারা স্বস্পষ্ট ভাবে আদিম বিভাগের বিচারের সীমা নির্ণীত হয়েছে। ১৯৩৫

খুষ্টান্দের ভারত গভর্গমেন্টের আইন অমুদারে কতকগুলি বিচারের অধিকার দীমা ও ক্ষমতা সংরক্ষিত। রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে কলিকাতা হাইকোটের বিচারে হস্তক্ষেপ করবার বা বিচার করবার অধিকার নেই। সর্বব্রপ্রকার বিচারই ইংরাজী ভাষায় করবার নির্দেশ আছে। প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে হাইকোটের সর্বশ্রেণীর কর্মচারীগণকে বেতন দিবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে হাইকোটের আর্থিক ব্যাপারের সর্ব্যপ্রকার ভার প্রাদেশিক সরকারের উপর গ্রস্ত, কেন্দ্রীয় সরকার এই সরকারের ওপর এই ভার দিয়েছেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হোলে আপীল বিভাগের কিছু কিছু বদলেছে। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র ইংরাজের রচিত সর্ব্যপ্রকার আইন কান্তনের বিধি ব্যবস্থা ও ক্ষমতা হাইকোট কৈ দিয়েছেন। ভারতীয় শাসন পদ্ধতির ২২৬ ধারায় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ ও বিচারের অধিকারও হাইকোট কৈ দেওয়া হয়েছে। হাইকোটের বিচারপতি নিয়োগ করেন মহামান্ত রাষ্ট্রপতি। এখন আপীলের জন্তে বিলাতের কিংস বেঞ্চে যাবার আবশ্রক নেই, দিল্লীর স্থপ্রীম কোটের বিচারই চুড়ান্ত।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী প্রধান বিচারপতির আদেশে 'দি হাইকোট অব জ্ভিকেচার এটা কোট উইলিয়ন্ ইন্বেঙ্গল' কথাটার পরিবর্ত্তে 'হাইকোট এটি ক্যালকাটা' রাখা হয়েছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে সিটি সিভিল কোটের প্রতিষ্ঠা, ও দশ হাজার টাকাবা এর নিয়ের মামলা,

এবং পার্টনারদিপ প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগে পাচহাজার টাকার মামলা গ্রহণ করা হয়। শ্বল্ কদেদ কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারভুক্ত কতিপয় ধরণের মামলার উপর এর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই। সিটি দেসন্স কোর্টের দায়রা মামলার বিচারও হয়ে থাকে। কিন্তু এ সত্তেও কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের কাজ বেড়েই চলেছে। ১৯৫৬ গৃষ্টাব্দের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাস হওয়ার ফলে উইল প্রবেটের কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক নৃতন আইনের স্পষ্টি হয়েছে, ওয়েলথ্ ট্যাক্স, গিফ্ট ট্যাক্স, ডেথাডেউটির আইন ইত্যাদি বহু নৃতন আইন পাশ হওয়ায় ফলে এবং আয়কর আইন সংক্রান্থ মামলা বহুল্তর বৃদ্ধির ফলে কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের



কলিকাতা হাইকোটের বর্তমান প্রধান বিচারপতি

কাজের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে স্থপ্রীম কোর্টের এড্ভোকেটরা য্যাটর্নী ব্যতীত নিজেরাই আদিম বিভাগের মামলায় তদারক ও বাদী প্রতিবাদীর পক্ষে দাঁড়িয়ে ওকালতি করবেন।

প্রথম যথন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তথন এর বিচারের এলাকা ছিল স্বদ্র প্রসারিত। সমগ্র বাংলাদেশ তো এই এলাকার অস্তর্ভুক্ত ছিলই তা ছাড়া ছিল সমগ্র বিহার, উড়িগা, ছোট নাগপুর ও আদাম, এমন কি বর্মাও ছিল এই হাইকোর্টের অধীনে। তথন গভর্ণমেন্টের কোন পৃথক বিচার বিভাগ ছিল না। এই বিস্তৃত এলাকায় যত বিচারালয় ছিল সেই সমস্ত বিচারালয়ের বিচার বিভাগ ও ব্যবস্থাপনার ভার ছিল এই হাইকোর্টের ওপর। হাইকোর্টের আদেশে মফংস্বল কোর্টের বিচারকরা এক কোর্ট থেকে আর এক কোর্টে বদলি হোতেন। বিচারক নিযুক্ত করতো এই হাইকোর্ট।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে আশী হাজার টাকায় কেরী সাহেবের বাড়ী কেনা হোলো। সেই বাড়ীই তেষ্টি বছর পরে নব রূপে দেখা দিয়েছিল হাইকোর্টের পতাকা শীর্ণে নিয়ে। বর্ত্তমান হাইকোর্ট ভবন গণিক্ ফাইলে নির্ম্মিত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় আর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের যে মাসে এর নির্মাণ কার্য্য শেষ হয়। তথন গভর্ণমেন্ট প্রবিত ছিলেন ওয়াল্টার গ্রাণ্ভিল্। তিনি ইম্প্রেস নগরের টাউন হলের অফুকরণে এই হাইকোর্ট ভবন নির্মাণ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এর দ্বারোদ্দিন হয়। হাইকোর্ট ভবন যেখানে নির্মিত হয়েছে সেখানে ছিল সেকালের স্থপ্রীমকোর্ট ভবন। স্থপ্রীম কোর্ট ভবন নির্মাত হয়েছিল ১৭৮০ থেকে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই স্থপ্রীম কোর্ট ছিল হাইকোর্ট ভবনের ভিতর পশ্চিম গ্রাণ। আরও তিনটি সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ী এর ওতর পডেছিল। তথনকার দিনের সেই স্থপ্রীম কোর্টের

বাড়ীর পূর্বদিকে ছিল একটা সক্ষ গলি। জুারও পূর্বদিক ছিল কল্কাতা বার লাইরেরীর প্রতিগাতা লঙ্-ভিল্ ক্লার্কের বাড়ী। তাঁর বাড়ীর পাশে এসপ্লানেত আর ওক্ত পোষ্ট অফিস ষ্টাটের মোড়ে স্থ্রীনকোটের মাষ্টার উইলিয়ম্ মাাক্ফারসনের বাড়ী। তাঁর ভাই ছিলেন বিখ্যাত আইন ব্যবদারী স্থার উইলিয়ম্ জ্জ্জ ম্যাক্ফারসন্। স্থ্রীম কোট ভবনের বাইরেটা দেখতে ভালো না হোলেও এর ভিতরটা ছিল অতি স্কৃন্তা। এর দোতালায় ছিল গ্রাণ্ড জুরি রুম। এই কক্ষেই ১৭৮৪ পৃষ্টাব্দের ১৫ই জান্থ্যারী স্থ্রীম কোটের বিচারক স্থার উইলিয়ম জোন্দ এশিয়াটিক দোনাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। স্থ্রীম কোটের নীচের তলায় ছিল বিচার কন্ষ। আর একটি কক্ষে বৃদ্তেন স্থার উইলিয়ম জোন্দ।

যে স্থাম কোটের ভিত্তির ওপর এই হাইকোটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই কোটের একটি কক্ষে বসে স্থার এলিজা ইম্পে ১২ জন থাস বিলিতি জ্রীর সাহায়ে যেমন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা নলকুমারের ফাঁসির তুকুম দিয়ে গেছেন, আবার সেই হাইকোটে ১৯০৮—১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅববিন্দ বোমার মামলার মিগা। অভিযোগ থেকে নিদ্ধৃতিও পেয়েছেন। সেই বিচারের শেষদিনে বিচারককে সম্বোধন করে দেশবন্ধু চিত্ররঙ্গন যে গুরুগম্ভীর স্বরে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ভবিগ্রংবাণী করেছিলেন সেই সার্থক ভাষণ সত্যে পরিণত হয়েছে।

এই হোলো কলিকাতা হাইকোটের একশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর পশ্চাতে রয়েছে এক বিরাট গৌরবময় ঐতিহা। বিচারের উচ্চ মানদণ্ডে স্থপ্রতিষ্ঠিত এই
হাইকোটা। এর মাননীয় বিচারকদের আয় নিষ্ঠা, স্ক্ষবিচার, নিরপেক্ষতা ও মর্যাদা আজ সমগ্র দেশের হৃদয় জয়
করেছে এবং বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীহিমাংশুকুমার বস্তু মহাশয়ও অতীতের প্রধান বিচারপতিদের আয়
সগৌরবে এই বিরাট দায়ির বহন করে চলেছেন।





#### ভারতরত বিধানচত রায়—

ভারতের অন্যতম উজ্জল জ্যোতিক, ভারতমাতার স্থপন্তান, দর্বজন প্রদের চিকিৎদক ও দেশ-দেবক পশ্চিমবঙ্গের মৃথ্য-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ভারতরত্ন গত ১লা জুলাই রবিবার বেলা ১২টা ৩ মিনিটে দাধনোচিত ধামে মহা-প্রয়াণ করিয়াছেন। অপূর্ব স্বাস্থ্যের অধিকারী, অন্যা- জুন শনিবার হইতে সরকারী দপ্তর্থানার যাওয়া বন্ধ করিয়া নিজ কলিকাতা ৩৬, নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রাটের বাড়ীতে বসিয়া সকলের সহিত সাক্ষাং করিতেছিলেন ও সকল সরকারী কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। চিকিংসকগণের পরামর্শ মতই তাঁহাকে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ২৩শে জুন্ তিনি 'ভারতবর্ধের' জন্ম স্বর্ণজয়ন্তীর আশীর্বাদ লিখিয়া দেন।



অন্তিম শয়নে বিধানচন্দ্র।
শয্যাপার্বে শ্রীপ্রজল্লচন্দ্র সেন, শ্রীকৃষ্ণ মেনন, শ্রীমতী পদ্মজা নাইড়, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ,
শ্রীঅভূলা ঘোষ প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।

সাধারণ কর্মশক্তিসম্পন্ন বিধানচন্দ্রের ৮১তম জন্মবার্থিক পালনের জন্ত যে দিনটি দেশবাসী নির্দিষ্ট করিয়া নানাস্থানে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই জন্মদিনেই সহসা তাঁহার স্বর্গগমনের সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত দেশবাসী সকলকে শোকে অভিভৃত করিল। তিনি ২৩শে

১লা জুলাই সকালেও তিনি স্বন্ধ ছিলেন এবং সেদিন বহু লোক সকালে তাঁহার গহে আসিয়া তাঁহার জন্ম-দিনে ভাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। বেলা ১১টার পর তিনি সহসা বুকে বেদনা অফুভব করেন এবং চিকিৎসক গণের সহিত রহস্থালাপ করিতে করিতে শেষ নিঃশাস তাাগের ১০ মিনিট পূর্বে শ্যা গ্রহণ করেন ও তথনই তাঁহার দেহ প্রাণহীন হইয়া যায়। ১৯৬২ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় আমরা তাঁহাকে প্রতাহ স্থানে সভা-সমিতিতে ভাষণ দিতে দেখিয়া করিতাম—ডা ক্লার মনে

রায় এখনও বহু বংসর কর্মক্ষম অবস্থায় জীবিত থাকিবেন। তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাতের দিনেও তিনি হাসিম্থে কথা বলিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—মৃত্যুর সময়ও তাহারই পরিচয় দিয়া গিয়া-ছেন। মৃত্যুর দুবিত তিনি প্রয়োজনীয় সরকারী

কাগজ-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং একদিন পূর্বে শুক্রবার সকালে তিনি স্বগৃহে মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ৫০ বংসরেও অধিককাল তিনি প্রতিদিন সর্বক্ষণ কোন না কোন কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখিতেন—ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই অক্লান্ত পরিশ্রমই ডাক্তার রায়ের জীবনের সাফল্যের প্রধানতম কারণ ছিল। আমরা দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তাঁহার মহামানবের গুণ ও মহাপ্রাণতা লক্ষ্য করিয়া বিশ্বে বিমুশ্ধ হইয়াছি—তাই আজ তাঁহার এই পরিণত বয়সে মহাপ্রয়াণেও স্বজন-বিয়োগ বেদনা অভ্যুত্ব করিতেছি।

১৮৮২ সালের ১লা জলাই পাটনার ডাক্তার রায় জন্ম-গ্রহণ করেন। পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় ডেপুটী ম্যাজিট্রেট ও অবসর গ্রহণের পর ব্রাহ্ম সমাজের কর্মী ছিলেন—প্রকাশ চন্দ্র তাহার সহধর্মিণী মহাপ্রাণা অঘোরকামিনী দেবীকে নিজের মনের মত করিয়া তৈয়ার করিয়াছিলেন--তুই কন্তার পর তাহাদের তিন পুত্র জন্মলাভ করে-প্রথম ম্ববোধচন্দ্র ব্যারিষ্টার, দ্বিতীয় সাধনচন্দ্র এঞ্জিনিয়ার ও কনিষ্ঠ বা তৃতীয় বিধানচন্দ্র ডাক্তার হইয়াছিলেন। পিতা তিন পুত্রকেই বিলাত পাঠাইয়া উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। প্রকাশচন্দ্র 'অঘোরপ্রকাশ' গ্রন্থ লিথিয়া সাধ্বী পত্নী অঘোরকামিনী দেবীর কথা নিজেই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মাতা ১৮৯৬ সালে ও পিতা ১৯১১ সালে পরলোকগমন করিলেও মাতাপিতার শিক্ষা ও জীবন যাপন প্রণালীর প্রভাব বিধানচন্দ্রের জীবন গঠনে বহুরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। পিতা প্রকাশচন্দ্র প্রথম তুই পুত্রকে উচ্চ শিক্ষাদানে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া বিধানচক্র প্রথম জীবনে অর্থের প্রাচুর্যোর মধ্যে পালিত হন নাই। তাঁহারা ২৪ পরগণা টাকী শ্রীপুরের বঙ্গজ কামস্থ পরিবারভুক্ত এবং মহারাজা প্রতাপাদিতোর বংশধর।

বিধানচন্দ্র পাটনা, কলিকাতা ও ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এম-বি হইয়া তিনি ১৯০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের এম-ডি উপাধি লাভ করেন। পরে বিলাত যাইয়া ১৯০৯ সালে লগুনের এস-আর-সি-পি ও ইংলণ্ডের এম-আর-সি-এস হন এবং ১৯১১ সালে লগুনের এম-আর-সি-পি ও ইংলণ্ডের এফ-আর-সি-এস উপাধি লাভ করেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া চিকিংসা ব্যবসায়ে কিরপ সাফল্য লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহা গল্লের কথায় পরিণত হইরাছে। প্রথম জীবন হইতে ভাগ্যলক্ষী তাঁহার প্রতি স্থপ্রসন্ধাহন এবং ১৯১৬ সালেই তিনি ৩৬, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ী কের করেন। ১৯১৬ সালেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের কেলো নির্বাচিত হুন এবং স্থদীর্ঘকাল তিনি বিশ্ববিভালয়ের হিসাব বোর্ডের সভাপতিরূপে উহার সমস্ত অর্থ ব্যবস্থায় সর্বদা অতিবাহিত থাকিতেন।

১৯২৩ সালে তিনি দেশবন্ধ চিত্তরজন দাশের নেতৃত্বে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ২৪ পরগণা উত্তর মিউনিসিপাল নির্বাচন কেল্রে তংকালীন বঙ্গের মুকুটহীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনে পরাজিত রাজা স্তরেন্দ্রনাথ করিয়া বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। **মাত্র** ৪২ বংসর বয়স্ক চিকিংসক বিধানচন্দ্র সেদিন ৭০ বংসর বয়স্ক ভারতবিখ্যাত নেতা স্থরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করিয়া যে অসামান্য গৌরব লাভ করেন তাহা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত তিনি অম্লান রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ১৯৪২ হইতে ১৯৪৪ ছুই বংসরকাল কলিকাতা বিশ্ব-বিছ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার এবং কয়েক বংসর কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ও ১৯৩১ হইতে ১৯৩৩ হই বংসরকাল কলিকাতার মেয়র থাকিয়া নানা ভাবে দেশ ও জাতির সেবা করিয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিতালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সম্মানস্থচক ডি-এস-সিঁ উপাধিতে ভৃষিত করিয়া বিশ্ববিচ্চালয়ের কাঞ্চে তাঁহার দীর্ঘ দিনের সেবার স্বীকৃতিদান করিয়াছিলেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরূপে তিনি কয়েকমাস কারাবরণও করিয়া গিয়াছেন।

১৯১৯ সাল হইতে তিনি বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের (বর্তমান আর-জি-কর কলেজ ) সহিত যুক্ত হইয়া কলেজটিকে সর্বাঙ্গস্থাদর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তাঁহারই আগ্রহে ও স্বর্গত ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের সহযোগিতায় যাদবপুর যক্ষা হাসপাতার স্থাপিত হইয়া দেশের মহত্পকার সাধন করিতেছে। দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জনের স্বর্গলাভের পর তাঁহার বাসগৃছে বে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্রার রায় উাহার প্রধানতম কর্মী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে স্বর্গত ডাক্রার স্থবোধ মিত্রের সহযোগিতায় চিত্তরঞ্জন ক্যাম্পার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর অশেষ ক্রতজ্ঞতার পাত্র হন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ডাক্রার রায়কে যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হইয়াছিল—কিন্তু তিনি সে পদ গ্রহণ করেন নাই।

ভারতবিখ্যাত চিকিংসক হিসাবে তিনি যে কত ছঃস্থ দরিত্র রোগীর বিনা বায়ে চিকিংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহার হিসাব নাই। পশ্চিমবঙ্গের ম্থ্যমন্ত্রী হইয়াও তিনি প্রতিদিন সকালে ১ ঘণ্টাকাল বিনা পারিশ্রমিকে শত শত রোগীর চিকিংসা করিয়া দেশবাসীকে উপকৃত করিয়া গিয়াছেন।

১৯৪৮ সালে ২৩শে জানুৱারী পশ্চিমবঙ্গের তংকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করিলে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া মুখ্য মন্ত্রীর কর্তব্যভার গ্রহণ করেন এবং তদবিধি ১৪ বংসরেরও অধিককাল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিরূপ যোগাতা ও নিপুণতার সহিত সে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ সর্বজনবিদিত।

১৯৬১ সালে স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান ভারত-রত্ম উপাধিতে তাঁহাকে ভৃষিত করা হইয়াছিল।

ভারতের নৃতন রাষ্ট্রপতি ডাক্রার সর্বপন্নী রাধাক্ষণণ গত ১লা জুলাই অপরাত্নে বিধানচন্দ্রের জন্মোংসবে সভা-করার জন্ম পূর্বদিন শনিবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বিধানচন্দ্রের শব শোভাষাক্রায় ও কেওড়াতলা শ্মশানে, উপস্থিত থাকিয়া শেষ সম্মানদান করিয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধর স্বর্গলাভের পর দেশপ্রিয় ষতীক্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেতাজী স্পভাষচক্র বস্থর উপর কংগ্রেস পরিচালনার নেতৃত্ব পড়িলে বাংলার ৫ জন নেতা সকল বিষয়ে পরামর্শদাতা হন—তাঁহারা, ছিলেন—শরংচক্র বস্থ, নির্মলচক্র রায়। বিধানচক্রের সহিত সে দলের ইতিহাস শেষ হইল। বাকী ৪ জন নেতা পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন। চিকিৎসক বিধানচন্দ্র সারা ভারতের সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন। মহায়া গান্ধীর প্রায়োপবেশনের সময় বিধানচন্দ্র তাঁহার পার্থে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শরীর রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্ষহরলাল নেহরুর পিতা স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বিধানচন্দ্রের গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন এবং প্রয়োজন হইলেই বিধানচন্দ্রের দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন।

আমাদের সোভাগোর কথা ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষায় বিধানচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনী গ্রন্থ পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৪ বংসরের বাংলা সরকারের ফাইলের মধ্যে বিধানচন্দ্রের যে কর্মময় জীবনকথা লিখিত আছে, পরবর্তীকালে তাহা প্রকাশিত হইয়া দেশের ভবিয়ুং মান্ত্রুয়েক কর্মসাধনা শিকাদান করিবে।

বিধানচন্দ্র অকুতদার ছিলেন—সারা জীবন ধরিয়া তিনি যে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিতেন, তাহার অধি-কাংশই তিনি দরিদ্র ও তঃস্থ দেশবাসীর কল্যাণ কার্যো বায় করিতেন। তিনি অতি সহজ, সরল ও অনাড়ধর জীবন্যাপন করিতেন এবং থাত বা পোষাকে জীবনে কোনদিন বিলাসিতায় অন্তায় অর্থবায় করেন নাই। সদা পর্হিত্রতী, সহদয় ও কুপাপ্রায়ণ বিধানচন্দ্র যাহার অভাব দেখিতেন, তাহাকেই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। বিরাট দেহ ও তদপেক্ষা বৃহৎ ব্যক্তিরের মধ্যে যে কোমল হৃদয়টির পরিচয় পাওয়া যাইত, তাহাই সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত ও সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিত। তিনি সাধক ছিলেন, কর্ম-माधनात मर्पा निर्वादक विलाहेश निशा शिशारहन । कार्ष्कहे আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার স্বর্গত আত্মা অমরধামে চির-শান্তি লাভ করিবে। আমাদের প্রার্থনা—আমরা যেন তাঁহার পদান্ধ অন্তুসরণ করিয়া নিজেদের জীবন স্থপথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হই।

#### শ্রীঅভুল্য হোষ—

ভাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেদ ওয়ার্কিং কমিটির দদশু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গত ১৪ই জুলাই কংগ্রেদ্ন সভাপতি শ্রীডি- সঞ্জীবায়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেদের সভাপতি শ্রীঅতৃল্য ঘোষকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। শ্রীঘোষ পশ্চিমবঙ্গের অবিসংবাদী নেতা, কাজেই তাঁহার মনোনয়নে সকলে আনন্দিত হইবেন।

#### প্রীপ্রফুঙ্গচক্র সেন-

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১লা জুলাই পরলোকগমন করায় গত ৮ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পালামেন্টারী দলের সভায় সূর্বসম্মতিক্রমে বিধান-চন্দ্রের স্থানে দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং প্রদিন প্রের মন্ত্রীদের লইয়া নৃতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং নিজে মৃথ্যমন্ত্রী হন। বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর প্রদিনই পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু প্রফুলবাবুর উপর রাজ্যের কার্যপরিচালনার কর্ত্ত দান করেন এবং মন্ত্রীদের লইয়া কাজ করিতে বলেন। একদল ছষ্টলোক মনে করিয়াছিল-মুখ্যমন্ত্রীর দল লইয়া পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে দলাদলি হইবে--কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর প্রক্ষণেই সকল কংগ্রেস নেতা মিলিত হইয়া একধোগে প্রফুলবাবুকে দলের নেতা ও ম্থ্যমন্ত্রী নিবাচিত করায়—এ তুঃসময়ে ধে পশ্চিমবঙ্গে দলা-দলি হইল না তাহা দেখিয়া বিহার, উডিয়া, আসাম, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং স্বয়ং শ্রীজহরলাল নেহক অতুলাবাবুর কার্যের প্রশংসা করেন। প্রফুল্লবাবু বাংলা কংগ্রেসের পুরাতন কর্মী ও নেতা। ১৮৯৭ সালে বিহারে জন্মগ্রহণ করিয়া (তাঁহার আদিবাদ খুলনা জেলার সেনহাটী হইলেও) এঞ্জিনিয়ার-কার্যব্যাপদেশে পিতা গোপালচন্দ্র সেন বিহারে বাদ করিতেন। ১৯১৮ সালে প্রফুল্লবার ফিজিক্সে অনাদ সহ বি-এ পাশ করেন ও একাউণ্টেন্সি পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তদবধি তিনি কংগ্রেসে তথা দেশবাসীর দেবা ও মুক্তি সংগ্রাম প্রিচালন। ক্রিতেছেন। গঠনমূলক কার্যে উৎসাহী--সে জন্ম তিনি হুগলীর নো-চেঞ্চার তথা থাদি দলের পরিচালক ছিলেন। আরামবাগ যৌবনে তাঁহাকে আকৃষ্ট করায় দেখানে তিনি কর্মক্ষত্র প্রস্তুত করেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে আন্দো-

লনের তিনি চতুর্থ নেতা বা সভাপতি ছিলেন—পরে তিনি ডাকার প্রফল্লচন্দ্র ঘোষের সহিত অভয় আশ্রমেও কাজ করেন। মুক্তি সংগ্রামে তিনি করেয়কবারে মোট ১১বংসর কারাকদ্ধ ছিলেন এবং ১৯৪৫ সালে শেষ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন। তাহার পর স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গেই প্রফুল্লচন্দ্র দেন ডাক্তার থোসের মন্ত্রিসভায় যোগ-দান করেন এবং ১৯৪৮ দাল হইতে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিস ভার বিধানচন্দ্রের দক্ষিণহস্তরূপে কাজ করিয়া-ছেন। তিনি সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি এবং সর্বসাধারণকে সমানভাবে গ্রহণ ও ভালবাসার জন্ম তাঁহাকে অজাতশক্র বলা যায়। তিনি অবিবাহিত এবং তাঁহার দ্বার **সর্বদা** সকলের জন্ম উন্মক্ত। অনাডপর জীবন, অমায়িক ব্যবহার ও সরলতার জন্ম তাঁহাকে সকলে প্রদা করেও ভাল-বাদে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় সে জন্ম দল নির্বিশেষে সকল কর্মীই আনন্দিত হইয়াছেন। পরিশ্রমী. তীক্ষবৃদ্ধি প্রফুল্লচন্দ্র পশ্চিমবাংলাকে স্থপরিচালিত করুন— সকলেই একান্তভাবে ইহাই প্রার্থনা করিতেছে। আমরা তাঁহাকে অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার স্থানীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন কামনা করি।

#### পুরুষোত্রসদাস টাগুন-

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তমদাস টাওন গত ১লা জুলাই সকাল ১০টার তাঁহার এলাহাবাদ বাসভবনে ৮০ বংসর ব্যুসে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোক-গমন করিয়াছেন। শ্রীটাওন ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসে যোগ-দান করিয়া কংগ্রেস সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মৃত্তি-সংগ্রামে প্রার কারাক্তম হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে উকীল ছিলেন এবং পরে দীর্ঘকাল যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি হিন্দী সাহিত্যে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সাহিত্য-সাধনা তাঁহাকে অমর্ব্ব দান করিবে। তিনি ভারতরত্ত্ব উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। একই দিনে ডাক্তার বিধান্চক্ত্র রায় ও শ্রীটাওনের মৃত্যু তুইটি রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

#### প্রীএস-কে ২০ক্ক্যাপাধ্যায়—

খ্যাতিমান আই-সি-এদ্ শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যাঃ কলিকাতা রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিত্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হওয়ার তাঁহার স্থানে তাঁহার সহকর্মী শ্রীএদ বি
্রায়্ পশ্চিমবঙ্গ গভর্গমেন্টের উন্নয়ন কমিশনার হইয়াছিলেন। শ্রীরায় সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশার (প্রধান কর্মকর্তা) নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীস্থনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাই-এ-এদ নৃতন উন্নয়ন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানে শ্রীঅমিতাভ নিয়োগী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন ক্মিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন,
শ্রীহিরগায় বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ কাজ ছাড়াও উন্নয়ন বিভাগের পরামর্শনাতারূপে কাজ করিবেন। শ্রীকে-কেসেন কলিকাতা ইম্প্রভ্যেন্ট টাপ্টের চেয়ায়ম্যানের কাজের সহিত হাওড়া ইম্প্রভ্যেন্ট ট্রাপ্টের চেয়ায়ম্যানের কাজের করিবেন। শ্রীনিয়োগী নিজ কাজ ছাড়া এনকোর্সমেন্ট ও ছ্নীতি দমন বিভাগের সেক্রেটারীর কাজও করিবেন।

শ্রুক্তিম্বক্তের ক্রেক্তারীর কাজও করিবেন।
শ্রুক্তিম্বক্তের ক্রেক্তারীর কাজও করিবেন।

গত ১৬ই জুলাই কেন্দ্রীয় থাত ও রুষি মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শীএ-এম-টমাদ কলিকাতার আদিয়া মৃথামন্ত্রী প্রাকুল্পচন্দ্র দেনকে জানাইতেছেন যে—কেন্দ্রীয় শন্ত্রভাণ্ডার হইতে পশ্চিমবঙ্গকে জুলাই মাদে ১৫ হাজার টন চাউল দেওয়া হইবে। পরে আরও বেনী চাউলের প্রয়োজন হইলে তাহা দেওয়া হইবে। বর্তমানে ভারতের থাত্র পরিস্থিতি ভালই আছে—কাজেই কোথাও থাতাভাবের কোন আশকা নাই।

#### শাসন ও বিচার বিভাগ–

বহুকাল ইইতে সরকারী শাসন্যয়ে শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক করার কথা চলিতেছিল। সম্প্রতি ১৭ই জুলাই দিল্লীর থবরে জানা যায়—নিম্নলিথিত ৭টি রাজ্যে শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক করার ব্যবস্থা ইইয়াছে—
(১) পশ্চিমবঙ্গ (২) মহীশুর (৩) মালাজ (৪) মহারাস্ত্র (৫) কেরল (৬) গুজরাট ও (৭) অল্পপ্রদেশ। বিহারে ১৭টি জেলার মধ্যে ১২টিতে, উড়িগ্রায় ১৩টি, জেলার মধ্যে ১টিতে ও পাঞ্চাবে ১৯টি জেলার মধ্যে ১টিতে কাজ সম্পূর্ণ ইইয়াছে। উত্তর প্রদেশ ত কুমাউন ও উত্তর্থও বিভাগ ছাড়া ৪৭টি জেলায় কাজ সম্পূর্ণ ইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের প্রভাব মৃক্ত হইলে দেশে স্থবিচার বৃদ্ধি পাইবে ও বিচারে মাসুষের আন্থা বাড়িবে।

#### প্রীক্তারকা নাথ চট্টোপাথ্যায়—

শীদারকানাথ চটোপাধাায় বর্তমানে ওয়াসিংটনে ভারতীয় দূত-অফিসে মন্ত্রীর কাজ করিতেছেন। তাহাকে কঙ্গোর লিওপোলভিলিতে ভারতীয় রাষ্ট্রদ্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ১৯৪৮ সালে ভারতের পররাষ্ট্র দপরে নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৮-৪৯ সালে প্যারিসে ও পরে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত লগুনে দ্তাবাসে কাজ করেন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি করাচীতে ডেপুটা হাই কমিশনার ছিলেন ও পরে জেনেভাতে ভারতীয় কন্সাল জেনারেল ছিলেন।

#### ইংরাজি অন্যতম সরকারা ভাষা—

সম্প্রতি দিল্লীতে লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শীলালবাহাত্বর শাস্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন ভারতের শাসন তম্বে এইরূপ বিধান ছিল যে ১৯৬৫ সালের পর হইতে হিন্দীই ভারতের একমার সরকারী ভাষা হইবে। কিন্ত ঐ বিধান পরিবর্তন করা হইরাছে—তাহার ফলে ১৯৬৫ দালের পরও হিন্দীর সহিত ইংরাজি অক্তম সরকারী ভাষা হিসাবে চলিতে থাকিবে। শীঘ্ৰই প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্রীজহরলাল নেহরু পালামেণ্টে একটি বিল আনিয়া ঐ বিষয়ে উপযুক্ত আইন ছার। ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের বিশাস এ বিষয়ে প্রবল আন্দোলন করা ২ইলে শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত ও ইংরাজিই ভারতের প্রধান ও সরকারী রাইভাষা রূপে প্রচলিত থাকিবে। এখনও যে কেন সংস্কৃত ভাষাকে ভারতের প্রধান রাষ্ট্রভাষা রূপে প্র**চলনে**র উপযুক্ত চেষ্টা ও আন্দোলন হইতেছে না, তাহা দেখিয়া আমরা বিন্মিত হই। এ বিষয়ে এখনই শ্রীকৈলাশনাথ কাটজু, শ্রীদি-রাজাগোপালাচারী, শ্রীস্থনীতি কুমার চট্টো-পাধাায় প্রভৃতির অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

#### ইলামবাজারে ন,তন সেভু—

গত ১৭ই জুন রবিবার সকালে পশ্চিম বাংলার ম্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ইলামবাজারে অজয় নদের
উপর নির্মিত নৃতন পূলের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই পুল
দ্বারা বীরভূমের ক্রষিকেন্দ্রের সহিত বর্ধমান জেলার শিল্পকেন্দ্রের সংযোগ সাধিত হইল। ঐ দিনই পুলের উপর
দিয়া মুখামন্ত্রী গাড়ী করিয়া যাতারাত করেন। পুলটি
১৭৪৭ ফিট দীর্গ। ঐ দিন পুর্তমন্ত্রী শ্রী থগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত
সকলকে জানান বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে ১৫টি পুল নির্মিত

# সাধনার সৌন্দর্যের গোপন কথা...

# ' लाखा आक्षाय



সুন্দেরী সাধনা বলেন,'লাক্স সাবানটি আমি ভালবাসি আর এর রও শুলোও আমার ভারী ভাল লাঙ্গে!' ১৫১.১১১-১১১ ৪০ হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও ৩০টি নৃতন পুল নির্মিত হইবে। এই পুল নির্মাণের ফলে সরাসরি বীরভূম যাতায়াত করা চলিবে এবং বীরভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্যে বাণিজ্য বাভিবে।

#### উত্তর-বঙ্গ বিশ্ববিতালয়—

গত ১লা জুন উত্তর বঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের সপ্তম বিশ্ববিত্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যক্ষ বি-এন দাসগুপ এ দিন বিশ্ববিত্যালয়ের ভাইস-চাান্সেলাররূপে কার্যাভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিলিগুড়ি হইছে ৪ মাইল দূরে আঠারঘাট নামক স্থানে বিশ্ববিত্যালয় গৃহ নির্মিত হইয়াছে। এ স্থানে ৬০০ একর জমী সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীদাসগুপ্ত জলপাই-গুড়ির অধিবাসী। কলিকাতার শিক্ষালাভের পর তিনি বিলাত হইতে চার্টার্ড একাউন্টেন্টে হইয়া আদিয়াছেন। তিনি লক্ষো বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তথায় নৃতন বিশ্ববিত্যালয় হওয়ায় স্থানীয় ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষালাভ করা স্থলভ ও সহজ হইবে।

#### প্রীর্থ প্রামী বিশুরান স্প

শ্রী রামক্ষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্ট্রম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধা-নন্দ গভ ১৬ই জন শনিবার স্কাল ৯টায় ৮০ বংসর বয়সে কলিকাতা পার্ক নার্সিং হোমে দাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ দ্বিপ্রহরে বেলুর মঠে লইরা যাইয়া দাহ করা হয়। ১৮৮৩ সালে হুগলী জেলার গুরুপ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯০৬ সালে তিনি ৺মা সারদা ময়ীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে স্বামী শিবানন্দের মিকট সন্নাস গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে ভিনি মঠের অক্তম পরিচালক এবং ১৯৪৭ সালে সহকারী অধাক হইয়াছিলেন। মঠের সপম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করাননজীর দেহ রকার পর গত ৬ই মার্চ স্বামী বিশ্বদানন অধাক হইয়াছিলেন। তিনি মঠের বত শাথায় বত বংসর বাস করিয়া কার্যা পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং সারা ভারত অনেক বার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কতকগুলি ভাষণ সংপ্রদঙ্গ নামে তুই খানি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজ্যপাল মনোনীত এম-এ --সি -

#### গত ২রা জ্ন পশ্চিম-বঙ্গের রাজাপাল খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীসহ নিম্নলিথিত ৭জনকে পশ্চিম-বঙ্গ বিধান পরিধনের সদস্ত মনোনীত করিয়াছেন (১) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী (২) শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত (৩) শ্রীমশারক হোসেন (৪) শ্রীনগেন্তকুমার ভট্টাচার্য (৫) শ্রীমতী রেবা সেন (৬) শ্রীগজানন থৈতান ও (৭) শ্রীজে-এ-দোশানি। আমরা সাহিত্যিক প্রমথবাসকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

#### রুমেশ ভক্ত সেন -

গত ১লা জুন রাত্রিতে খ্যাতনামা কথা-পাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন ৬৮ বংসর বয়সে তাঁহার বরাহনগরস্থ বাস-ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ৫০ বংসরের অধিককাল তিনি কলিকাতার পাহিত্যিক সমাজে নানা কার্য দ্বারা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়েকথানি উপত্যাস বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

#### হাওড়া লি 'ভা সংযোগ-

বর্তমান হাওড়া পুল দিরা এত বেশী মান্ত্র ও গাড়ী যাতায়াত করে যে প্রত্যেককে বহু সময় পুলের ধারে আটক গাকিতে হয়। সে জয় হাওড়া পুলের এক মাইল দক্ষিণে গঙ্গার উপর একটি সেতু বা ভূগর্ভস্থ পথ নির্মাণের চেষ্টা চলিতেছে।, একটি বৃটিশ এঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা এ বিষয়ে তদস্ত করিতেছেন। এই তদস্তের জয় ১১ লক্ষ টাকা বায় হুইবে—তল্মধা ৭॥০ লক্ষ টাকা বিশ্ব বাায় ও ৩॥০ লক্ষ টাকা পশ্চিম-বঙ্গ সরকার প্রদান করিবেন। প্রতিদিন হাওড়া পুলের উপর দিয়া ৫ লক্ষ ১০ হাজার মান্ত্র্য এবং ৪০ হাজার যান যাতায়াত করে। কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্রানিং সংস্থা এ বিষয়ে উত্যোগী হইয়া কাজ করিতেছেন। কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী ও জল সরবরাহ বাবস্থা সম্বন্ধে সম্বর্ম উক্ত সংস্থা কার্যারম্ভ করিতে।

#### প্রী ডি-ডি-কৃষ্ণমাচারী—

গত ৬ই জুন রাষ্ট্রপতি পালামেণ্টের সদক্ত শ্রীটি-টি-কৃষ্ণমাচারীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদক্ত মনোনীত করিয়া-ছেন। তিনি কোন বিশেষ বিভাগের ভার পাইবেন না তিনি কয়েকটি বিভাগের অর্থবায় সম্বন্ধে যোগাযোগ ও বাবস্থা করিবেন। ঐ দিন শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শেঠি এম-পি ও ডেপুটী মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মোট সংখ্যা হইল ৫২ —তমধ্যে ১৮ জন মন্ত্রিসভার সদক্ত, ১২ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ২২ জন ডেপুটী মন্ত্রী।

ত্রম সংক্রোপ্রন ৪ গত 'আষাঢ়' সংখ্যার পঞ্চাশ বংসর পূর্বের ভারতবর্ধ-র প্রথম সংখ্যার থেকে উদ্ধৃত করে "হুচনা" নামে যে প্রবন্ধটে প্রকাশ করা হয়েছিল, ভ্রমক্রমে তা তদানিস্তন সম্পাদকদ্বরের বলে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু আসলে 'ভারতবর্ধ'-র প্রথম সংখ্যার জন্ম মৃত্যুর মাত্র করেছদিন পূর্বের্ধ প্রবন্ধটি লিখে রেখে গিয়েছিলেন 'ভারতবর্ধ' প্রতিষ্ঠাতা দিজেন্দ্রলাল রায় স্বয়ং।

## "(पिवी जाशाब, जायना जाशाब, अर्ग जाशाब, जाशाब (प्रमा"

৪ঠ। শ্রাবণ দেশের সর্বত্র চারণ কবি দ্বিদ্ধেশ্রলাল রায়ের জন্ম শতবার্ধিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শুধ্ 'ভারতবর্ধের' প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নয় তাঁহার অসামান্ত দেশপ্রেম, সঙ্গীত, নাটক ও কাবা রচনা তাঁহাকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে অমর্থ্য দান করিয়াছে। ঋষি বৃদ্ধিমচন্দ্র যে ভাবধারার উদ্বোধন করিয়া 'বন্দেমাত্রম' সঙ্গীতে লিখিয়াছিলেন— দেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে। তিনি বাঙ্লা ভাষা ও সাহিত্যকে যে কত ভালবাসিতেন তাহা ১৩২০ সালের আষাত মাসের 'ভারতবর্ষের' প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত তাহার লিখিত স্তুচনার একাংশ উদ্ধৃত করিলেই প্রমাণ হইবে।

"বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"

পরাধীন দেশের অক্তম অধিবাসী হইরা কবি দিজেব্রলাল অন্তরের সেই মন্বেদনা অক্তব করিয়াছিলেন এবং বলিতে গেলে ঋষি বন্ধিমচন্দ্রের অপেক্ষা অধিকতর দরদের সহিত দেশমাতৃকার বন্দনার গান গাহিরা ছিলেন।

তাহাই দিজেন্দ্রপালের স্বাপেক্ষা মহং
দান। প্রাধীন মৃতকল্প জাতিকে ন্ব-জীবনের
মন্ত শুনাইয়া যাহারা দেশকে স্বাধীন অবস্থার
দেখিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বৃদ্ধিমচন্দ্রের মৃত
দিজেন্দ্রপাল তাঁহাদের শীর্ষসানীয়।

ধনীর সন্তান, বিলাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া দিজেন্দ্রলাল তংকালীন উচ্চ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন এবং সারা জীবন নিষ্ঠার সহিত সেই চাকুরীর কর্তব্য পালন করিয়া পরিণত বয়সে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্ম অবসর গ্রহণ করেন। ঋষি বন্ধিমচন্দ্র থেমন চাকুরী করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্লা সাহি-

তাকে নৃতন ভাবের সেবার পথ প্রস্তুত করিয়া সমৃদ্ধ করিয়া ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রগালও তেমনি সারা জীবন জাতির পরা-ধীন পরপদানত নিগৃহীত অবস্থার কথা মারণ রাথিয়া অপূর্ধ লেখনীর প্রভাবে দেশকে নব-ভাবে উদ্দীপ্ত করিবার ও



**দিজেন্দ্র**শাল রায়

"অগ্নি জলিয়াছে। আগ ভয় নাই। আমরা আজ
কয়নায় বঙ্গ সাহিতোর উজ্জল ভবিয়ং দেখিতে পাইতেছি।
মেদিন এই উপেক্ষিত বঙ্গভাষা পৃথিবীর সমক্ষে সগর্বে
নিজের আগন গ্রহণ করিবে। যে দিন এই সাহিত্যের

কারার সমগ্র ভারতবর্ধ উৎকর্গ হইরা শুনিবে, যেদিন এই
ভাষায় নৃত্রন বাল্মীকি গান ধরিবে, নৃত্রন ভাস্করাচার্যজ্যোতিস লিখিবে, নৃত্রন গৌতম বিচার করিতে বসিবে,
নৃত্রন শঙ্করাচার্য ধর্ম প্রচার করিতে ছটিবে, যেদিন অবজ্ঞাত
জাতির সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার চতুর্দিকে বিশ্বিত জগং
জয়গান করিবে পেদিন আসিবে।"

পঞ্চাশ বংসর পরে আজ আমরা ঋষির ভবিদ্যং বাণা শার্থক হইতে দেখিয়া আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছি। আজ সেই ভবিদ্যং দুষ্টা দিজেন্দ্রলালের কথা দেশবাদী শ্রনার সহিত শ্রন করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে কোটী কোটী প্রণাম জানাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই মনে করিয়া আশা প্রকাশ করিতেছে যে কবিনরের আদর্শে অন্তপ্রাণিত দেশ-বাদী দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া তাঁহারই ভাষায় দেশকে ভালবাদিতেছে ও বলিতেছে.

দেবী আমার,
সাধনা আমার,
স্বৰ্গ আমার,
আমার দেশ॥

#### বলতে এলাম

#### শ্ৰীকপিঞ্জল

জয়ন্তীতে এলাম আমি উন্নসিত বুকে—
মানবিক সে যুগ থেকে আজ আণবিক এ যুগে।
বদলে গেছে এই ছনিয়া দেখছি যে অথিল
ঘুম ভাঙ্গিয়ে এলাম যেন বিপ্ভাান্ উইন্ধিল্
দেখছি টেলিভিসন্ এবং দেখছি বেডিও।
ইচ্ছা হলে বিধ্বনে থবৱটা দিও।

দেখতে এলাম পূজা কেমন পান দ্বিজেন্দ্রলাল—
মহাকবি দেশপ্রেমিক প্রক্ন ত দিক্পাল।
দেখবো শত-বার্যিকী তাঁর—আনন্দ প্রচুর।
কানে প্রাণে আজও বাজে তাঁহার গানেব স্থর।
আজকে স্বাধীন মোদের জ্যাতির গোরব গর্ম—
গোল্যালেতে তাকে যেন করি না থর্ম।

দেশ ও জাতি করেনাক আবার যেন এন ২র না যেন পূজাপূজার বিন্দু ব্যতিক্রম।





# ব্যক্তিগত হাদশরাশির ফলাফল

#### উপাধ্যায়

#### সেম্বরাম্প

অধিনী ও কৃত্তিকানকত্ত্রভাতগণের পকে উত্তম। ভরণীকাতগণের পক্ষে নিকুষ্ট। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত ভালো। মুখ, লাভ, সাক্ল্য, উত্তম প্রতিপত্তি সম্পন্ন বন্ধু, গু'হ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিবাহ, বিলাদব্যসন ক্রব্য উপভোগ প্রভৃতি শুভ ফল। স্বাস্থাহানি, ক্ষতি, উদ্বিগ্নতা, স্বজনের সহিত শক্রতা প্রভৃতি অন্তভ ফল। দিতীয়াদ্ধ বিশেব কটুপ্রদ হয়ে উঠ্বে। প্রথমার্দ্ধে স্বাহ্য ভালো বাবে, বিভীগার্দ্ধে কিঞ্চিৎ অবনতি। পিত্তপ্রকোপ, বাডের যন্ত্রণ। প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক মুখ কছেন্সভাও পূর্ণ এক্য প্রথমার্দ্ধে ৯টুট থাকবে। ব্রুল ও বন্ধুবর্গের সহিত অল্পবিস্তর কলত এবং মনোমালিক। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক অবস্থা অনুকুল। অর্থ এলেও বা आर्थिक সাফলা হলেও বে ভাবেই হোক বার হরে যাবে, সঞ্চর मस्य रत्य ना । अक्ट्रे (ठष्टे। क्वल अर्थमार्फ् किट्ट मक्ष्म हाएं भारत । ভূমাধিকারী বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবির পক্ষে মান্টী অনুকৃল। লাভের বোপ আছে। চাকরির কেত্রে ভালোমনের সংঘর্ব বোগ আছে। শেবের দিকে পদোরতির যোগ উপরওয়ালার অনুগ্রহেরও সম্ভাবনা। वृक्तिकोवि ও वावमाधीरमञ्ज भरक मध्यक्री जात्मारे बारव । जीत्माकरमञ्ज পক্ষে উত্তম। স্বার্থহানি হবে না। বন্ধুবান্ধবদের আফুকুল্যে অর্থসম্পার। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য। পারিবারিক, সামাজিক এবং প্রণয়ের ক্ষেত্রে অমুকুল আবহাওরা। শিকাসংক্রান্তব্যাপারে এবং বিষ্ণার্জ্জনে উন্নতি। ছায়াচিত্র ও মঞ্চের অভিনেত্রীরা সাফলা ও খ্যাতিলাভ করবে। এমাসে অনেক নারী গর্ভবতী হবে। অনেকের সম্ভান প্রসবের বোগ আছে। এমাসে মহিলাদের নাম, যশ, এতিপত্তি, এতিষ্ঠা ও আধিপত্য বিস্তুত হবে। রেসংখলার লাভ। বিভাগী ও পরীক্ষাথীর পকে মধ্যম সময়।

#### ব্ৰষ্ট্ৰাম্প

কৃত্তিকা ও সুগলিরালাতগণ ব্যক্তির পক্ষে অনেকটা ভালো, রোহিণীভাতগণের পক্ষে অধ্য। সান্তিকর অরণ ও নানারক্য কটু, এচেট্টার
সাদল্য, ক্ষতি, খান্থাহানি, অপ্যথ, শক্রবৃদ্ধি প্রভৃতি অন্তেভ ফল, অপ্রত্তালিত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। শেবার্দ্ধে উত্তমবন্ধু, লাভ, ক্থবচ্ছুক্ততা,
ক্ষমবান্ধ, শক্তেগর প্রভৃতি বোগ আছে। শরীর একটু ভেডে পড়লেও
মারান্ধক পীড়া হবে না। পিন্তনিঃসর্গের গোলমাল ও রক্তছ্তির সম্ভাবন।
আছে। ঘরে বাইরে আনীয় বন্ধনের সঙ্গে মনোনালিভ ও বন্ধুনের
সহিত কলছ বিবাদ, শুক্তর হয়ে উঠুতে পারে, এলভে সভর্কতা আবশুক
আর্থিকক্ষেত্র সম্ভোবন্ধন, লাভের পর্বশুলি ক্ষক্ষ হবে না। বাড়ী ব্রের

পরিবর্ত্তন বা সংস্ক র এমাসে বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূমাধিকারী ও কৃবিজীবির পক্ষে সাদটী মধ্যম। চাকুরির ক্ষেত্রে ভালো নল বিশেব কিছু দেখা বার না। কর্মবাগানে ত্রমণের দন্তাবনা। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসারীর পক্ষে মোটাম্টি এক ভাবেই বাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমান্ধ অমুক্রুল নর। প্রত্যেক ব্যাপারেই বাধা, এজস্ত চিন্তের অবস্থা খারাপ হবে। সব বিষয়ে উদাসীস্ত দেখা বাবে, অবৈধ প্রণয়ে নৈরাস্তল্জনক পরিস্থিতি। শেবের দিকে পরিস্থিতি অনেকটা আশাপ্রদ। শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে ও বিভার্জনের ক্ষেত্রে সন্তোবজনক ফল। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মানটী ভালো বলা বার না। রেসে পরাক্ষম বিভার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুক্ত নর ম

#### সিথুন রাশি

মুগশিরাক্ষাভগণের পক্ষে উত্তম। আর্দ্রাও পুনর্বাহুকাভগণের পক্ষে মধ্যম। মাদ্টী মিশ্রফলদাতা। পুছে মাক্লিক অনুষ্ঠান, দৌভাগ্যস্থ, এভাব প্রতিপত্তিবৃদ্ধি, বিলাদিতা, শত্রুক্ত, লাভ প্রভৃতি শুভকলের সম্ভাবনা। বন্ধন, বন্ধু, ভূত্য প্রভৃতির জক্ত কট্রভোপা। চকুপীড়া ও পিতত্রকোপ হেতু শারীরিক অবস্থা কিছু থারাপ হোতে পারে। পারি-বারিক একা, শান্তি ও শৃথালা কুল হবে না। কোন বন্ধু বা আত্মীয় সম্পর্কে দুঃসংবাদ প্রাপ্তি এবং ডজ্জনিত বেদনা অমুভব ৷ আর্থিকক্ষেত্রের অবস্থা সম্ভোবন্ধন কৰা যায় না, লাভ ও কতি সমানভাবেই থাকবে। বিশেষভাবে লাভ হোলেও বায়ের চাপে আশাকুরূপ অর্থ সঞ্চর ষ্টুবে না। টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারে অপরের পরামর্শ গ্রহণ বাঞ্চনীয় নয়। বে कार्य निरक्ष (अरव किरक कता काला। वाफ़ी अवाला, क्रमाधिकांक्री ও কৃষিজীবির পক্ষে মধ্যম। চাকুরিজীবির পক্ষে মাদটি একভাবেই যাবে। বুভিন্নীবিও বাবদায়ীর পক্ষে মাদটি অন্তর্ভ নর। রেদে লাভ। উচ্চাকাজ্য ও সামাজিক কন্মী মহিলার পক্ষে প্রথমার্দ্ধ স্থলরভাবে বাবে, অত্যন্ত জনবিঃতা, খ্যাতি ও হুখখচ্ছক্ষতা। বন্ধু মংগের বিস্তৃতি। অবৈধ প্রপানীর উত্তম ক্রবোগ। মাসের শেবের দিকে সমর ভালো যাবে না। নানারকম অস্থবিধা ও কট্ট ভোগ। পারিবারিক সামাঞ্জিক ও এপরের ক্ষেত্রে সাসটি সধাম। বিভার্থী ও পরীকাধীর পক্ষে মধ্যম ममग्र ।

#### কর্কট রাশি

পুর জাতগণের পক্ষে উত্তম। পুনর্বাহ জাতগণের পক্ষে মধ্যম। জন্মের জাত গণের পক্ষে নিকুট্ট। মানটী মিশ্রফল দাতা। উত্তম সাহ্য,

नाक, विनाम वामन, व्यटहरोत्र माधका, निकामश्काख वाभाव ও विकार्कान সাকলা, গৃহে বিবাহাদি মাঙ্গলিক অমুঠান, এভৃতি ওও ফলের সভাবনা উবিশ্বতা, তুঃধ কলছ, উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণ, প্রচেষ্টার বাধা, মতলব বাজ ব্যক্তিদের প্রামর্শ গ্রহণ হেতু বাধা বিপত্তি। মধ্যে মধ্যে অরভাব হোলেও খাস্থ্য ভালোই বাবে, রক্তের চাপবুদ্ধি, উদরের বিশৃথাগতা, निःचान क्यात्मत्र कष्टे । जी भुजापित मत्त्र क्यंत्र पिटक कनह । ছিতীয়ার্ছে পরিবারের বহিভুতি আত্মীয় বঙ্নের দলে মনোমালিক। व्यक्तिक व्यवद्या त्यारहेत छेलत मन्य यात्व ना । छेलति व्यक्तित मखावना । ব্যরাধিক্য যোগও আছে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিক্সীবির পক্ষে মাসটী একভাবেই যাবে। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ। কিন্তু উপর ওয়ালার সঙ্গে মতভেদ ও মনোমালিক হেতু অশান্তির সৃষ্টি। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসামীর পক্ষে মাসটী অনুকৃষ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ। অবৈধ প্রণারে আশাতীত সাফলা ও হথ বছলেতা। বস্ত্র, মলকার, যান বাহন রিফ্রিকেটার প্রভৃতি ক্র সন্তব। উত্তমসঙ্গ, সামাজিক অনুষ্ঠানে আমোদ আমোদ প্রভৃতি। পারিবারিক, দামাজিক ও প্রণরের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠ। লাভ। রক্তমঞ্চে বা সিনেমায় যে সব নারী অভিনয় করে, তাদের পক্তে এ মাসটি বিশেষ ভালো। তাদের নাম খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হবে। রেসে লাভ। বিভার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

#### সিংহ কাম্পি

ষ্বা ও উত্তরফন্ত্রণী জাত গণের পক্ষে উত্তম সময়। পূর্বকন্ত্রণীর পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। মাসের বিভীঃ জি অপেক্ষা প্রথমার্জ অপেক্ষাকৃত ভালো। গৌভাগালাভ, প্রভেট্টার সাফলা, প্রবহুত্বনতা, লাভ, শত্রুত্রর সাফলা, গৃহে মাক্ললিক অমুঠান, নূহন বিবরে অধ্যয়ন জ্ঞানবৃদ্ধি, বিভার্জনে সাফলা। শত্রু পীড়ন। আয়ু ভালো হবে। চিকিৎসার বারা আরোগালাভ। ববে বাইরে একা ও শান্তি শৃত্রুল। বিবাহাদি উৎসবে বোগদান। আর্থিক অবহা ভালোই যাবে। বাড়ীওয়ালা, ভূমাধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মানটি অমুকৃল। ভাড়া আদারের সময় কিছু বাধা এলেও কোনক্লপ বিপত্তির কারণ ঘট্বে না। চাকুরী জীবির পক্ষে, অতীব উদ্ধাসময়। নিরোগ কর্ত্তার সক্ষে দেখা সাক্ষাৎ বা তার কাছে পরীক্ষা অভ্তির মাধ্যমে বেকার ব্যক্তির চাকুরি যোগ। নূহন পদম্যাদা ও সন্মান লাভ। অহায়ী চাকুরি জীবির চাকুরি হানী হবে। ব্যবদারী ও বৃত্তিজীবির আরব্দ্ধি লাভ। রেসে জয়।

ন্ত্রীলোকের পক্ষে গুড। উত্তম বিবাহ ও দাম্পত্য প্রথম। সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের সমারোহে যোগদান ও আনন্দ উপভোগ। সামাজিক ক্ষেত্রে বে সব মহিলার পরিক্রমা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হবে। অনেকের ভাগ্যে প্রথম নবলাত সন্তান প্রসাম প্রমান প্রসাম প্রতান আন্তর্জন আত্ম আনুষ্ঠান আনুষ্ঠান উল্লেখ্য উপভোগ। অধ্যয়নরতা নারীর সাফল্য ও জ্ঞানার্জন। সিনেমা থিয়েটারে অভিনেত্রীদের অভিনরে কৃতিত্ব হেতৃ খ্যাতি অর্জন। অবৈধ প্রথমিনীর আশাতীত সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রশারের ক্ষেত্রে এমাসে মর্ব্যাদা বৃদ্ধি। বিভাগাঁও পরীকার্থীর পক্ষেত্রম সময়।

#### কন্তা রাশি

উত্তর কর্মনী চিত্রা লাত গণের পক্ষে উত্তর সমর। হস্তা লাত ব্যক্তির পক্ষে নিত্রন্থ সমর। এনাসটী মিশ্রকল দাতা। এবনার্মটী বিশেষ ভালো বাবে। শেবার্মটি স্বিধালনক নয়। মোটাম্ট সাকলা লাভ, বিলাস বাসন ক্রবা লাভ ও উপভোগ এচেটার সকলতা, পারিবারিক ক্রথশান্তি, উত্তর ব্যুলাভ এক্তি উত্তর যোগ, মানসিক উদ্বিহাতা ও ছ্লিভা, ক্তিপর লক্ষর উৎপীড়ন, ব্যুলন কলহ, ক্ষতি প্রস্তৃতি অক্ত কলেরও সন্তাবনা। বাহ্য ভেঙে পড়বে। সারামাস ধরে শারীরিক ছুর্বলতা। ধারালো আন্ত্র ব্যুবহারে ছুর্বটনার ভর

আছে। গুরুতর পীড়ার আশস্কা নেই। পারিবারিক ক্ষেত্রে সময়ট।
এক ভাবেই বাবে। দুর্ঘটনার আশস্কা আছে। বাড়ীওরালা ভূমাধিকারী
ও কুবিরীবির পক্ষে ভালো বলা যার না। চাকুরিজীবিদের পক্ষে মাসটী
মন্দ বাবে না। চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু অমুকুল আবহাওরা হৃষ্টি কর্বে।
নিরোগ কর্জার সহিত দেখা সাক্ষাৎ, প্রতিবোগিতার্লক পারীকা
দেওরা এবং তাতে সাক্ষলা ঘটবে। বেকার বাজির পদ প্রাপ্তি।
বাবসারী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ
কিন্তু পরপুদ্বের সামিধা, পাটি বা অমণে যোগ দান, অবৈধ প্রাণর প্রভৃতি
সম্পর্কে সতর্ক হওরা আবশুক। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণারের
ক্ষেত্রে আয়প্রশাদ লাভ। রেসে জরলাভ। বিভাবী ও প্রীকানীরি

#### তুলা রাশি

চিত্রাক্সাতব্যক্তির পক্ষে উত্তম। স্বাতী ও বিশাখা জাতগণের পক্ষে মধ্যম। মাসের বেশীর ভাগ সময় ভালো বলা যায় না, শেষার্দ্ধ বিছুটা ভালো। अर्थमार्क्त मानितक अवस्त्र मठा, शीड़ानि कहे। द्रास्त्र द्वान এবং দ্বিত ক্ষত সৃষ্টি হোতে পারে আবাত বা হুর্ঘটনা থেকে। শেষে আশা পূর্ণ হবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধিও হবে। লাভ, বিলাদব্যদন, সুধ, উপর-ওয়ালার অত্তাহ, শক্রহানি প্রভৃতি যোগ আছে। এমানে পীডাদি কটু ক্ষত বা আঘাতজনিত বেদনা। দুর ক্লান্তিকর ভ্রমণ। আর্থিকক্ষেত্র স্বিধাজনক নর, বরং অর্থক্ষতি। প্রধমার্দ্ধে বড় রক্ষের কর্ম্মে হস্ত ক্ষেপ অবাঞ্নীয়। বিতীয়ার্দ্ধ কিছু অনুকুল হোলেও বিশেষ লাভ-জনক পরিস্থিতি ঘটবে না। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে মনোমালিন্ত ঘটতে পারে। কারো জন্তে জামিন হওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। বাড়ীওয়ালা, ভূমাধিকারী ও কৃষিকীবির পক্ষে মাস্টা বিশেষ ভালে। বলা বার ।।। এজন্ম নুডন প্রচেষ্টাবর্জনীয়া বিষয় সম্পত্তি বা বাড়াক্রয় বিক্রয় এমাসে স্থগিত রাখা দরকার। বিষয় সম্পত্তি ব্যাপারে ভ্রমণের সম্ভাবনা কিন্ত দে অমণে বিশেষ কোন শুভ ফগ হবে না। মামলা মোক দিমার দিকে এমাদে ঝুক্লে ক্তি হবে। চাকুরি জীবিদের পক্ষে সমঃটী অনেকটা ভালো। তাদের যোগাতা সম্বন্ধে উপরওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। চাকরি আবীর নিয়োগ বর্তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, প্রতিযোগিতা মূলক পরীকা অভেতি শুভপ্রদ হবে। এই সব শুভ সম্ভাবনা দ্বিতীরার্দ্ধে আশা করা যায়। বাবদায়ী ও বুল্ডিজীবির পক্ষে মাদটির বিভীয়ার্ছে व्यत्नको ७७ इत् । ज्योत्नात्कत्र शत्क मर्द्य विवस्त्र উख्य । पृत्रस्था অমণ, বিলাস বাসন দ্রবাদি লাভ ও অগাঢ় অণ্যাসক্তি জনিত চিত্তের অনমূভা, অবৈধ অবেল আশাতীত সাফল্যও নালা আকার দ্বেয় ও অর্থ প্রাপ্তি অভৃতি যোগ আছে। গৃহ-ক্ত্রীর প্রাধান্ত বিশেষভাবে গুহে বিস্তুত হবে এবং পরিবারবর্গ তার আদেশ পালন করতে কুঠা বোধ করবে না। যে দব নারী রঙ্গমঞ্চে ও চিত্রজগতে অভিনেত্রীর কার্য্যে नियुक्त जारमत्र वित्मय मान मधामा, क्षालिक्षा, अर्थाभार्द्धन, थाकि ও প্রতিপত্তি হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের বিশেষ সাফল্য লাভ। রেসে প্রাক্সর্থ। বিভার্থীও প্রীকার্থীর প্রে মাণ্টি ভালো বলা যার না।

#### রশ্চিক রাশি

অসুরাধা কাত ব্যক্তির পকে উত্তম। বিশাধা কাত গণের পকে মধ্যম। জোঠা কাতগণের পকে অধম। লাভ, সাফল্য, কৃথ, এভাব প্রতিপত্তি প্রচেষ্টার সাফল্য, আনন্দ উপভোগ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। কলছ, মনোমালিক্ত, কতি, মিধা৷ অপবাদ, কর্মে বাধা বিপত্তি, আন্তাহানি, দক্ষেতা, ও নতি বীকার প্রভৃতি অক্তত কলের সন্তাবনা। ব্যাপক ভাবে প্রচেষ্টা বর্জনীর। উদর ঘটিত পীড়া, অনীর্ণ চকুপীড়া, প্রধার্মের

রক্তের চাপ বৃধি। পুছে নিকট আত্মীরের সঙ্গে কলছ মনান্তর। বজন বিরোগের সন্তাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে ভালোমন কল। কিছু লাভ ছবে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়। ব্যরেব মাত্রাধিক্য। আয়কর আইনের চাপে বিত্রত হওয়ার সম্ভাবনা। এতারণা বা চাকুরীর জন্ত ক্ষরি। এমানে অপরের জক্তে জামিন হওর। অফুচিত। অর্থের জন্ত শক্ততা বৃদ্ধি, এমানে বভ রক্ষের কোন কালে হল্তকেপ না ক্যাই ভালো। স্পেক্লেশনে কোন সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। এমাসে বাড়ীওয়ালা, ভুমাধিকারী ও কৃষিক্সীবির পকে নব এচেট্টা অকুকুল। ভুমি ও গৃহ সম্পত্তি হোতে জারবৃদ্ধি হবে। অধীনক ব্যক্তির সাহচর্যা লাভ। বাডীকেনাবেচার পকে এমাসটা সন্তোধ জনক নয়। চাকুরি জীবির পক্ষে মাস্টী ভালো বলা যায় না। উপরওয়ালার অন্তোষ বৃদ্ধি। বৃত্তি জীবির পক্ষে কর্মের প্রসারতা ও আর বৃদ্ধি। ব্যবদায়ীর পক্ষে মাদটী এক ভাবেই ধাবে। রেদে জয়লাভের ্সস্তাবনা কম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাস্টী সন্দ হাবে না। তাদের বাসনা অবপূর্ণ হবেনা। বন্ধু বান্ধব লাভ। অবৈধ প্রণয়ে সাফলা। ধনী সন্ত্রান্ত পরিবারের সক্তে হাজতা। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সন্তোষ জনক পরিস্থিতি। যে সব নারী ব্যবসায়ে লিগু বা বুজিভোগী বিশেষতঃ রঙ্গমঞ্চ ও ছায়া চিত্রের অভিনেত্রী তারা আয়ন্ত্রীত ও মর্যাদা লাভ করবে। চাকুরি জীবি নারীর পক্ষে এমান্টী শুভ। বিদ্বার্থী ও পরীকার্থীর পক্ষে শুভ।

#### প্রস্থ রাম্প

মুলাও উত্তরাষাতা জাত ব্যক্তি গণের পক্ষে উত্তম। পূর্ববাষাতা জাত গণের পক্ষে মধ্যম। এমাদে ভালোমন বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যার না। মানদিক উবিশ্বতা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ব্রুন বন্ধু বর্গের সহিত কলহ, কর্ম প্রচেষ্টায় বাধা, অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন, খজন িয়োগ। অপর পক্ষে জনপ্রিয়তা খ্যাতি, লাভ, হুণ, বিলাদ বাসন, সর্বতোভাবে দৌভাগা বৃদ্ধি, নৃতন বিষয় অধায়ন ও জ্ঞান লাভ প্রভৃতি শুভ ফলের যোগ। শারীরিক কট্টের সম্ভাবনা কিন্তু মারাত্মক পীড়ার ষোগ নেই। উদর, গুহাপ্রদেশ এবং প্রস্রাবের স্থানে কট্টভোগ। রক্তের চাপ বৃদ্ধির সন্তাবনা। পারিবারিক শান্তি শৃত্বলাও ঐক্য। পারিবারিক ক্ষেত্র ভালোই যাবে। গুহে বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান। वर्गशास्त्र (यात्र, लाड, व्यावदृष्टि, व्याठिष्टोव मायला किन्न वावाधिका वात्र আছে। পেকুলেশন বৰ্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকাতী ও কৃষিতীবির পক্ষেমানটি উত্তম বলা যায় না। মামলা-মোকর্দমা, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ ৫ভুতি পরিলক্ষিত হয়। নূতন কোনরূপ পরিবর্ত্তন বার্থতায় পর্যাবসিত হবে। চাকুরিক্সীবির পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নেই। প্রথমার্দ্রটী বেশ ভালোই যাবে, দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপর ওয়ালার সহিত মনাস্তর ঘটতে পারে। ব্যবসায়ী ও বুত্তিজীবির পক্ষে নানা প্রকার বাধার সন্মধীন হোতে হবে। শেষার্দ্ধে লাভ ও আর वृक्ति।

ব্রীলোকের পক্ষে মানটী উপ্তম। যে সব স্থীলোক বৃদ্ধিন্সীবি ও লেখা বৃত্তি নিয়ে আছে, তাদের সাফল্য ও উন্নতি লাভ। বৃত্তিন্ধীবি স্থীলোকের ও উপ্তম সময়। যে সব নারী রক্তমঞ্চ ও সিনেমার নিম্নস্তবে আছে, তাদের উন্নতির যোগ। তবৈধ এপ্রিনীর আলাপূর্ণ হবে। যে সব নারী চিত্র বা মঞ্চে তারকা শিল্পী, তাদের পক্ষে মানটী স্থবিধা অনক দ্যু। পারিবারিক সামাজিক ও প্রাণরের ক্ষেত্রে খ্যাতি প্রতিপত্তি যোগ। অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ। রেসে ক্রমলাভ। বিভার্থী ও পারীকার্থীদের পক্ষে উপ্তম সময়।

#### সকর রাশি

উত্তরাবাঢ়া ও ধনিষ্ঠা কাত গংশর পক্ষে উত্তম সমর। পূর্ববিভাজপদ জাতগণের পক্ষে নিকৃত্ব সমর। এমানে শুভকল গুলিই বিশেব আধাক্ত লাভ করে। বিতীয়ার্দ্ধ অপেকা এথমার্দ্ধই বেশী শুভফল প্রদ। প্রচেষ্টার সাক্ষ্যা, চিত্তের প্রসন্মতা, সুখ ও আনন্দ উপভোগ, শত্রু ও প্ৰতিশ্লীৰ পৰাঞ্জ, জন প্ৰিয়তা লাভ, শান্তি সৌভাগ্য, বিবাহ এবং অক্তান্ত মাকলিক অনুষ্ঠান, বিলাস বাসন দ্রব্য উপভোগ, উত্তম খাস্থ্য প্রিরংকা সমাগম প্রভৃতি। অপর পক্ষে অগুড় ফল বর্থা—দর অমণ ও ভক্ষনিত ক্লান্তি ও অবসাদ। শারীরিক দৌর্ববল্য বোধ, বারাধিক্য প্রভৃতি। বিশেষ কোন পীড়ার বোগ নেই, কেবল তুর্বলভা। সম্ভানদের পীড়া গুরুতর ভাবে ঘটতে পারে। পারিবারিক শান্তি ও একা। विवाहापि मात्रिक क्यूक्षांत्र श्रीवादवर्ग व्यानम मुक्त हरह छेठूं रव। টাকাকড়ি লেন দেনের ব্যাপারে লাভ। অর্থফীভি, সঞ্চের **বোগ** আছে। বিলাদ বাদনে বেশ বায় ছবে। স্পেকুলেশন বৰ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ভুষাধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাদটী খোটাষ্ট ভালো যাবে, চাকুরির কেত্রে উত্তম। নিয়োগ কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ বা তাঁর সন্মুখে পরীকাদি শুভপ্রদ হবে এবং পদে নিবৃক্ত হওরার বোগ আছে। বেকার ব্যক্তির কর্মলাভ। চাকুরি জীবির পদোন্নতি যোগ। মানের व्यथमार्क्त कमञ्जल विरमय मिक्त इरह पेर्टर । वावमाहा । वृक्तिविद्र পক্ষে মাদটী উত্তৰ।

ন্ত্রীলোকের পক্ষে অভীব উত্তম। দর্বকার্ব্য দিন্ধিলান্ত, বিবাহ, পারিবারিক ঐক্য দাস্পত্য প্রণয় বৃদ্ধি, আমোদ প্রমোদ, সুন্দর প্রমণ, কবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফ্ল্য প্রভৃতি যোগ আছে। বিলাস বাসন জ্বাদি ও অলহার ক্রয়ের জক্ত কিছু বার হবে। শারীরিক পীড়াফি সম্ভাবনা আছে, এফল সতর্কতা আবশুক। সমাজ বেঁবা নারীরা মনের মত প্রতিপত্তিশালী বহু বন্ধু গান্ত করবে এবং তাদের উদ্ধেশ্য সিদ্ধি হবে। রেসে জয়লান্তা বিভার্থী ও পরীকার্থীর পক্ষে উদ্ধেষ্

#### কুন্ত ক্রাম্প

ধনিষ্ঠা জাত ব্যক্তি গণের পক্ষে উত্তম সমর। শতভিবা ও প্রব্যঞ্জান্ত পদ নক্ষত্তের পক্ষে মধাম সময়। কিছু লাভ ও কুখ, উত্তম সক্ষ ও ব্দুগাড়, জনপ্রিয়তা, খ্যাতি ও প্রচেষ্টায় দাকলা। শত্রু ও প্রতিষ্দীদের জম্ম কিছু কষ্টভোগ, মনান্তর, খলন বিচ্ছেদ, ক্ষতি ও উদিপ্লতা মামলা মোকর্দ্মা, তুঃসংবাদ প্রাপ্তি প্রভৃতি অগুভ ফল ও দেখা বায়। অজীর্ণতা হজমের দোব, গুহু প্রদেশে পীড়া প্রভৃতি বোগ অ'ছে। গুরুতর পীড়ার সম্ভাবনা নেই। পারিবারিক ১নৈকাও স্ত্রীর পীড়া। আর্থিক ক্ষেত্র ক্ষতিপ্ৰস্ত হবে না। মে<sup>.</sup>টামুট ভাবে চলে ধাবে। কিন্তু নতুন কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থভার পর্যাবদিত হবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে মোটেই অফুকুল নয়। বাড়ীওয়ালা ভূমাধিকারী বা কৃষিজীবির ভাগ্যে নানা অংফবিধা ভোগ। নানাকারণে সম্পত্তি হানি হবে বা সম্পত্তির ক্ষতি হবে। বত্ত বামিত নিরে মাঘলা মোকর্দ্ধনা হোতে পারে। সম্পত্তি ভাডাটিয়া বা ভ্তাাদি সম্পর্কে এমাসে সতর্ক হওরা আবশ্রক। চাকুরির স্থান ক্ষতিকর হবেনা। উপরওয়ালার দক্ষে মনোমালিক্ষের বোপ আছে। ব্যবসাধী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে গুড বলা যায়। রেসে প্রাঞ্জঃ স্ত্রীলোকের পক্ষেমাস্টী প্রতিক্ল। কর্মক্ষেত্রে পরপুরুষের সালিখো না আসাই ভালো, এলেও খুব সতর্ক হরে চলা দরকার। কোন পার্টি:ত বা উৎদব অফুঠানে এমাদে যোগদান করা বাঞ্নীর নর। গর্হয় কর্মের মধ্যে সীমিত থাকাই ভালে।। অনবৈধ এলেরে বিপত্তি ঘটতে পারে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশুখলার আশহা আছে। বিভাগী ও পরীক্ষাধীর পক্ষে মানটী আদৌ ভাল नग्र ।

#### মীন রাশি

উত্তৰভাজ পদ জাত ব্যক্তি গণের কট্ট ভোগ নেই বল্লেই চলে। পূৰ্ব্বভাজপদ ভাত গণের পকে মধ্যম এবং বেৰতী জাত গণের পক্ষে

बिक्ट्रे प्रमन । प्रश्विशनान, क्षातिहान प्राप्तना, किंद्र पूर्व, छेत्रप वक् । স্থনাম ও অন্তিয়তা দেখা বার। মানসিক উদ্বেগ, সাধারণ কালে ৰাখা, কলছ ও মডভেদ, বন্ধুদের সহিত প্রীতির অভাব, ছু:সংবাদ প্রাপ্তি ক্রাভিকর অমৃণ এড়তি। পীড়াদির কোন সভাবনা নেই। কিন্ত भारोदिक खरडां । वित्मर डाला यात् ना । मसानापित मत्या करतक स्रम (श्री शाक्त हरत । शादिवादिक व्यमास्ति व। वक्षां वि विदेश मा। পরিবার বহিওত অঞ্চন প্রের সঙ্গে মনোমালিক্ত হোতে পারে। এমাসে আ বিকি ক্ষেত্র সঞ্জোষ জানক নচ, সময়ে সময়ে অথকুচছ ভার সম্ভাবনা আছে। চল্ভিভাবে বেরাণ অর্থ আদে ভাছাড়া, অপ্রভ্যাশিভ ভাবে ৰা অক্ত কোন প্ৰকারে অর্থাগমের সম্ভাবনা নেই। ব্যয়াধিক্য নিশচঃই चंद्रेरत । प्रमुख व्यक्तांत शृश्य इरत ना.। अनुश्रेष्ठ इतात ह्यांत्र ह्यां व क्ष्माधिकाती, कृष्वजीवि ও वाफीअधानात्र शत्क मान्छि मधाम। कृषि উৎপাদন বিব্যে সাফল্য। চাকুরির কেত্রে একই ভাব। ব্যবসাধী ও ৰ্ভিজীবির পক্ষে মাসট ভালো বাবে না। খ্রীলোকের পক্ষে ভালোমন্দ कांनक्रभ উল्লেখযোগ্য घটना त्नरे, क्याकितन माळ विवाशित छ मालनिक चनुष्ठात्न योजनान करत्र किছू हिल धनम्र हो, माधात्रन गृहिनीत পক্ষে মাসটি প্রীতিপ্রদ. পারিবারিক ঐকা ও শান্তি এবং বিলাস বাসন স্রবাদি ভোগ। রেনে পরাজ্ঞ, বিভার্থী ও পরীকার্থীর পকে নধাম।

# ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

#### (यस नश

শারীরিক অক্সতা। বাতের পীড়া, পাকবছের পীড়া, বেদনাঘটিত
পীড়া। ধনভাবের কল মধ্যবিধ। আত্মীরের সহিত মনোলালিজ।
মাতার শারীরিক অফ্সতা। বিভা ভাব গুড়। সন্তানের স্বাহ্য হানি,
এমন কি পীড়াদিকট্ট। ত্রীর শারীরিক অবহা আদৌ ভালো বাবেনা,
ক্রংপিণ্ডের ভ্র্কগতা ও পাক্যন্তের পীড়া জনিত কট্ট ভোগ। কর্ম ভাব
গুড়। কর্ম্মোরতি যোগ আছে। মধ্যে মধ্যে ব্যর বাহল্য। ত্রীলোকের
পক্ষে উত্তম সময়। বিভাগী ও পরীকাবীর পকে উত্তম।

#### ব্যলগ

শারীরিক অহবিধা ভোগ। উল্লেখবোগ্য পীড়ার সন্তাবনা নেই।
ধন ভাব অতীব উত্তর। সংহাদরের সহিত মনোমালিকঃ। বন্ধু চাব শুভ
সংক্রাভাত ও বন্ধুর সাহাব্যে কোন অভিনব কার্বো সাফল্য। সন্তানের
ক্ষেপ্ পীড়া। পড়ার পীড়াদি কন্ত ও বাছাহানি। দাম্পত্য প্রশন্ন হুধ
লাভ। মাড়ভাব শুভ। পিতার সহিত মতাবৈক্য ও তক্ষনিত অসন্তাব।
তীর্প অন্ধ। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যর। চাকুরির হুল উত্তর। বাধীন
ব্যবসায় সাকল্য। ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিভাষী ও পরীক্ষাবীর পক্ষে
মধ্যবিধ ক্স।

#### **মিথুনল**গ্ন

শারীরিক অংখা সভোব জনক নর। ধনাগম হবে কিন্তু মধ্যে মধ্যে জ্বপরিমিত বার। এজন্ত সামরিক অংশর সন্তাবনা। সংহালর ভাবের ফল শুভা। স্ভানের শারীরিক অবস্থা ভালোই বাবে। সন্তানের গেখা-পড়ার উন্নতির বোর। মাতার বাস্থ্য ভালো বাবে। ভাগ্য ভাব শুভ। কর্ম্মিনে আশারূপ ভালো বলা বার না। নুতন সৃহাদি নির্মাণ গুলারান্তিত অর্থ বার। রবি শক্তের ব্যবসারে লাভ। অবিবাহিত গু

অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ। স্ত্রীলোকের পকে উদ্ভয় সময়। বিভারী ও পরীকার্থীর ফল ভালো।

#### কৰ্কটলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো বলা যাবে না। ধন ভাব ওছ। আর্থিকোরতির বোগ আছে। আর্থীর স্বন্ধনের সহিত মনোমালিকা। সন্তানের লেখাণড়ার উন্নতি যোগ। বিবাহজনিত দৌভাগ্য অথবা দাশতাত্য প্রণম্ন বোগ ক্ষুদ্র হবে না। মাতা বা তৎস্থানীর ব্যক্তির পীড়া। নৃত্তন কর্ম্মে অর্থ বিনিয়োগ হেতু ক্ষতির সন্তাবনা। চাকুরির ক্ষেত্রে পরিবর্তন। ব্রালোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। বিভাগী ও পরীকার্থীর পক্ষে কল আশাক্ষরণ নহ।

#### সিংহলগ্ৰ

পিতাধিকা পীড়ার কটু ভোগ। আকমিক অর্থ প্রাপ্তি। গুপ্ত শক্রু বৃদ্ধি যোগ। আতক শক্রু হস্তা হবে এবং গুপ্ত শক্রুদের দমন অবশ্রম্ভাবী। প্রতিযোগিতা মূলক কার্য্যে আশাতীত সাকলা। সংহাদর বা সহোদর হানীয় ব্যক্তির সহিত মনোমালিনা। পিতার পীড়া। পত্নীর শরীর ভাব শুভ। সন্তানগবের লেখাপড়ার ন্টরতি। পুত্র বা কন্তার বিবাহ যোগ। উত্তম মিত্র লাভ। রাজামুগ্রহ লাভ। নৃতন গৃহাদি নির্মাণ এবং সম্প্রিলাভের সন্তাবনা। খ্রীলোকের পক্ষে উত্তম সমর। বিশ্ববিধি পরীকার্থীর পক্ষে উত্তম।

#### **주** 기 어 김

শরীর ভলো বলা যার না। তুর্ব্ধনতা, আর্থিকোরতির পথে কিঞিৎ
বাধা। আরকর বৃদ্ধি। প্রাত্তাবের ফল শুক্ত নর। প্রাতার সহিত
মনোমালিক্তা। সম্মুলাক্তা সন্তানের খাস্থা হানি। পত্নী ভাব শুক্ত।
দাম্পাল্য প্রধান। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহ প্রদেশ।
পিতার পীড়া। মাথার বিশেব শারীরিক অক্স্তা। নূতন গৃগদি
নির্দ্ধাণ বা সংকার। ভাগোরতি ও মধ্যান। বৃদ্ধি। ব্রালোকের পক্ষে
শুক্ত ফল। বিভাগীও পরীকাধীর পক্ষে শুক্ত ফল।

#### তুলা লয়

রক্তবটেত পীড়া, গাঁতের পীড়া, পারিবারিক অশান্তিও মাননিক উবেগ। ধনভাবের কল শুভ বলা বার না। অপরিমিত বার ও দঞ্চরের অভাব। বিভার্জ্জনের কল সন্তেব র্জনক। কর্মন্থান ভালো বলা বার। নানা প্রকার মাললিক অনুষ্ঠানে বোগলান। মাতার পীড়া। তীর্থপর্টন। ব্রীলোকের পক্ষেমধ্যবিধ কল। বিভারী ও পরীকাষীর পক্ষে উত্তর।

#### বৃশ্চিকলগ্ন—

শারীরিক ও নানসিক অফুকতার অভাব। ছুল্ডিছা ও উর্থেগ। অর্থাগমবোগ। সহে দর ভাবের কস অওছ। সংহাদরের সহিত মনোনালিক্ত। বজুতাবের কস ওছ। সহজুগান্ত। বজুর সাহাব্যে অর্থ প্রাপ্তি। সন্তাবের শারীরিক অফুহতা, বিজ্ঞালাতে বাধাবিদ্ধ। পিতা নাতার শরীর মন্দ নর। পত্নীর শরীর ভাব ওভ। দাম্পেত্য প্রবর বোগ চিকিৎসাদি ব্যবসারে ফুনাম। কর্মভাব ওভ। প্রালোকের পক্ষে ওভ বলা বার না। বিজ্ঞাধী ও পরীকাবীর পক্ষে নৈরাঞ্জনক পরিছিতি।

#### ধনুলগ্ৰ-

শারীরিক ও পারিবারিক অন্তক্তা। অর্থাগম। বারাধিকা ভাষার মনশ্রাক্ষা। সংহাদর ভাব ওভ। ভাভাবা তৎস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্যে কোন গুড কার্ব্যে হস্তক্ষেপ তজ্জন্ত কিছু ব্যরবাহ্না । দন্তানের লেখা পড়ার উন্নতি, কন্তার বিবাহ ব। বিবাহের আলোচনা, পত্নীর পীড়া, মাতার শারীরিক অবস্থা মন্দ নর । শিল্পদাহিত্যাদির দিকে আগ্রহ। মিত্রেলাভ, কোন অভিন্নাত মিত্রের নিকট উপকার প্রাপ্তি। ভাগা বা ধর্ম ভাবের উন্নতি, তীর্থ পর্বাটন যোগা, ত্রীলোকের পক্ষে নিকৃষ্ট কল, বিভাগা ও পরীকাধীর পক্ষে মাসটা আশাকুরণ নর ।

#### মকরলগ্র—

দেহ ভাব গুছ নর, আশাশুক্স গু মনন্তাপ, শত্রু বৃদ্ধি, ধনাগম, রাহবিক তুর্বলিভা, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, সংহাদের ভাবের ফল গুছ। লাভার সহিত সন্তাব ও সম্প্রীতি, মিত্রগান্ত, মিত্রের দারা উপকার প্রাথি, বিভোগ্নতি যোগ, সন্তানের খাছ্যোগ্রতি, সামরিক খণ যোগ, শত্রুবৃদ্ধি যোগ, স্তীর পীড়াদি কন্তু, এজক্ত মানসিক চাঞ্সা ও অর্থবাচ, চাকুরির ক্ষেত্রে পদোগ্নতি, ন্ত্রীলোকের পক্ষে অগুভ সমর, বিভাবী ও পরীকার্থীর পক্ষে উত্তম।

#### কুম্বলগ্ন-

শারীরিক ও মানসিক স্বস্থতা, ধনাগম যোগ, সংহাদর ভাব শুভ,

সংহাদরের সাহায্যে আর্থিকোরতি, সহাংর বস্তুনাত, বসুর সাহায্যে আর্থিকোরতি বা প্রোর্ছি, সন্তানের লেখাপড়ার উন্নতির যোগ, কন্তা বা প্রের বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা। প্রভাব উত্তম, ভাগাভাব উত্তম, পিতার সম্বন্ধ ভালো বলা বার না, বিদেশতাবণ যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সমর। বিভাষী ও প্রীকাবীর পক্ষে শুদ্র।

#### मीननश—

আক্সিক আঘাত, রক্ত পাত, পাক্যন্তের পীড়া ও বেদনা সংযুক্ত পীড়া ভোগের আশক্ষা, বাধা সন্তেও ধনাগম, সক্ষরের আশা নেই, অর্থ ব্যরের পরিণাম বৃদ্ধি, ক্রে.ধ হেতু বৈধাচাতি, সংক্ষু লাভ. মাণা বা মাতৃত্বানীরা ব্যক্তির আশে সংশর পীড়া ভোগ, পড়া শুনার বা পরীক্ষা বিবেরে রেখা গণিতের ফন সন্তোবজন ক হবেনা। পিতার সহিত অসন্তাব। প্র কন্তার বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা, শিল্প নাহিচ্যাদি চর্চ্চার বাধা, প্রীর সহিত মতানিক্য হেতু অশান্তি। প্র'লোকের পক্ষে শুভ. বিস্থাবী ও শিক্ষাবীর পক্ষে মন্দ নর।





**४७ धार ५८ मण्ड ठटवेश्याभाष** 

#### খেলার কথা

#### ক্ষেত্রনাথ রায়

#### ইংলগু বনাম পাকিস্তান টেনট ঃ

পাকিস্তান: ১০০ রান (নাশিম্ল গনি ১৭। উনুম্যান ৩১ রানে ৬, কোল্ড ওয়েল ২৫ রানে ৩ এবং ডেক্সটার ৪১ রানে ১ উইকেট)

ও ৩৫৫ রাম (জাবেদ বার্কি ১০১, নাশিমূল গনি ১০১। কোল্ডওয়েল ৮৫ রানে ৬ এবং টুমাান ৮৫ রানে ৬ উইকেট)

**ইংলণ্ড: ৩৭০ রান** (গ্রেভনী ১৫৩, ডেক্সটার ৬৫ এবং কাউড়ে ৪:। ফারুক ৭০ রানে ৪ উইকেট) ও ৮৬ রানে ১ উইকেটে)

ঐতিহাসিক লসর্ড মাঠে ইংলগু বনাম পাকিস্তানের দিতীয় টেন্ট ক্রিকেট থেলায় ইংলগু ৯ উইকেটে পাকিস্তান দলকে পরাজিত করে। থেলাটি পাঁচ দিন পর্যান্ত গড়ায়নি; তৃতীয় দিনে থেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘণ্টা আগেই জয়-পরাজয়ের নিম্পত্তি হয়। টসে জয়লাভ ক'রে পাকিস্তান প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনেই পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস মাত্র ১০০ রানে শেষ হয়। এই দিন ইংলগু ৪ উইকেট খুইয়ে ১৭৬ রান করে। দিতীয় দিনে টম গ্রেভনীই ইংলগুকে জয়লাভের পথে নিয়ে যান। তিনি ১৫৩ রান করেন ৪ ঘণ্টা থেলে, বাউগোরী ছিল ২২টা।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৭০ রানে শেষ হ'লে পাকিস্তান ২৭০ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের থেলা আরম্ভ ক'রে। দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের ৪টে উইকেট পড়ে ১০৩ রান দাঁড়ায়। কিন্তু তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় দিনের অপরাজেয় পঞ্চম উইকেটের জুটি অধিনায়ক জাবেদ বার্কি এবং নাসিমূল গনি দৃঢ়তার সঙ্গে দলের রান বৃদ্ধি করেন। তু'জনেই ১০১ রান করেন। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৫৫ রানে শেষ হ'লে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৬ রান তুলতে ইংলগু দ্বিতীয়বার ব্যাট ধরে এবং একটা উইকেট খুইয়ে ইংলগু থেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘণ্টা আগে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে ৯ উইকেট জয়লাভ করে।

আলোচা দিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে যথন পাকিস্তান
দলের জাবেদ বার্কি টু,ম্যানের বলে ক্যাচ তুলে ইংলণ্ডের
অধিনায়ক টেড ডেক্সটারে হাতে ধরা পড়েন তথন
টু,মানে নিজ টেফ ক্রিকেট থেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উই-কেট পাওয়ার তুর্লভ সন্মান অর্জ্জন করেন। তাঁকে নিয়ে
মাত্র ৬ জন বোলার সরকারী টেফ ক্রিকেট থেলোয়াড়জীবনে ২০০ উইকেট পাওয়ার তুর্লভ সন্মান পেয়েছেন।
মনে রাথতে হবে পৃথিবীর সরকারী টেফ ক্রিকেট থেলা
ফুরু হয়েছে ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চে—ইংলণ্ড বনাম অস্ত্রেলিয়ার মধ্যে। সেই থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ৫৩৫টি
সরকারী টেফ থেলা হয়েছে ইংলণ্ড-পাকিস্তানের এই ৩য়
টেফ থেলা পর্যন্ত । সরকারী টেফ ক্রিকেট থেলায় একমাত্র

অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের থেলোয়াড়রাই ২০০ উইকেট দিনে পাকিস্তানের মুঠোয় থেলা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে পাওয়ার গোরব লাভ করেছেন। এই থেলোয়াড়দের নাম, ইংলণ্ডের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় থেলেছিলেন পারফিট তাঁদের টেন্ট থেলা এবং উইকেট পাওয়ার সংখ্যা নীচে (১১৯ রান) এবং ডেভিড এ্যালেন (৬২ রান)। শেষ দেওয়া হল:
উইকেটের ভটিও মারমথী হয়ে থেলেছিল—২৮ মিনিটে ৫১

ইংলপ্তের পক্ষেঃ (১) বেডসার—৫১ টেস্ট এবং ৫৮৭৬ রানে ২৬৬ উইকেট; (২) স্ট্যাথাম—৬০ টেস্ট এবং ৫০৯৭ রানে ২১৯ উইকেট, (৩) ট্রুম্যান—৪৭ টেস্ট এবং ৪৫১৬ রানে ২০৭ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষেঃ (১) লিগুওয়াল—৫৯ টেস্ট এবং ৫১৩৫ রানে ২২৫ উইকেট; (২) বেনো—৫৪ টেস্ট এবং ৫৫৬৭ রানে ২১৯ উইকেট; (৩) গ্রিমেট—৩৭ টেস্ট এবং ৫২৩১ রানে ২১৬ উইকেট।

উপরের ৬জন থেলোয়াড়ের মধ্যে স্ট্যাথাম, উ্নুম্যান এবং বেনো ছাড়া বাকি তিনজন টেস্ট থেলা থেকে অবসর নিয়েছেন।

#### ভূভীয় ভেঁদট প্র

ইংলও: ৪২৮ রান ( পারফিট ১১৯ রান, স্থার্ট ৮৬ এবং ডালেন ৬২। মুনির ১২৮ রানে ৫ উই-কেট)।

পাকিস্তান: ১৩১ রান ( আলিম্দীন ৫০। ডেক্সটার ১০ রানে ৪, উ্ম্যান ৫৫ রানে ২, স্ট্যাথাম ৪০ বানে ২ এবং টিটমাস ৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮০ রান ( আলিম্দীন ৬১ এবং সৈয়দ আমেদ ৫৪। গ্রাথাম ৫০ রানে ৪, এাালেন ৪৭ রানে ৩ এবং ট্রুম্যান ৩৩ রানে ২ উইকেট)

লিভদ মাঠে ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট থেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংদ এবং ১১৭ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে। ফলে ইংলণ্ড ৩—০ টেষ্ট থেলায় 'রাবার' লাভ করেছে। এই থেলাটিও পাঁচদিন পর্য্যন্ত গড়ায় নি; তৃতীয় দিনে থেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে দাত মিনিট মাগে জয়-পরাজ্যের নিষ্পত্তি হয়। তৃতীয় টেস্ট থেলায় টেড ডেক্সটার উপস্থিত থাকা দক্তেও কলিন কাউড়ে দলের অধিনায়কত্ম করেন। ইংলণ্ড টেদে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনে ইংলণ্ডের ৬টা উইকেট পড়ে ১৯৪ রান ওঠে। প্রথম দিনে পুরো সময় থেলা হয়নি। বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে ৮৭ মিনিট নষ্ট হয়-। প্রথম

দিনে পাকিস্তানের মুঠোয় থেলা ছিল। কিন্তু দিনে ইংলণ্ডের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় থেলেছিলেন পারফিট .
(১১৯ রান) এবং ডেভিড এালেন (৬২ রান)। শেষ উইকেটের জুটিও মারম্থী হয়ে থেলেছিল—২৮ মিনিটে ৫১ রান। দিতীয় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ৩টে উইকেট পড়ে ৭৩ রান দাঁড়ায়। তৃতীয় দিনের থেলার প্রথম ৯০ মিনিটে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৩১ রানে শেষ হয়—বাকি ৭টা উইকেটে এইদিনে মাত্র ৫৮কান ওঠে। ২৯৭ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে পাকিস্থান 'ফলো-অন' করে। দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১৮০ রানে—থেলা ভাঙ্গার .
নির্দিষ্ট সময়ের সাত মিনিট আগে।

#### উইস্বলেডন লন্ টেনিসঃ

১৯৬২ সালের উইম্বলেডন লনু টেনিস প্রতিযোগিতার পাচটি খেতাব অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস থেতাব পেয়েছে। আমেরিকার ভাগে পড়েছে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস থেতাব। আর মিক্সড ডাবলস থেতাব নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা জুট। তুই দেশের মধ্যে এই ধরনের সমান ভাগ উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগি-তায় বিরল। যদি থেলোয়াড়দের বাছাই তালিকার উপর নির্ভর করা ধায়, তাহলে আলোচ্য বছরে আমেরিকার সাফল্য খুবই অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলতে হবে। কারণ এ বছরে মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী মিসেস কারেন হানজে স্থানান ( আমেরিকা ) বাছাই তালিকায় ৮ম স্থান পেয়ে-ছিলেন এবং মহিলাদের ডাবলদ বিজয়ী জুটি মিদেদ স্থদ-ব্যান এবং বিলি জিন মোফিট (আমেরিকা) বাছাই তালি-কায় উপরের স্থান পাননি। মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার যে জুটি জয়লাভ করেছে, বাছাই তালিকায় তার তৃতীয় স্থান ছিল।

অস্ট্রেলিয়া পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলসের কোয়ার্টার
এবং সেমি-ফাইনালে বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করেছিল।
পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে মোট আউজন
থেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ছিল ৬ জন এবং সেমিফাইনালে চারজনই ছিল অস্ট্রেলিয়ার থেলোয়াড়। পুরুষদের
ডাবলসের সেমি-ফাইনালে চারটি জুটির মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার
ছিল তিনটি জুটি। মহিলাদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনাকে

থেলেছিল ৪টি দেশ—চোকোশোভাকিয়া, ব্রেজিল, আমেরিকা এবং বৃটেন। মহিলাদের ভাবলদের চারটি জুটির মধ্যে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকার একক জুটি এবং অপর হুটি জুটিতে ব্রেজিল এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমেরিকা এক জোট হয়ে থেলেছিল। মিক্সভ ভাবলস দেমি-ফাইনালে ৪টি জুটি এইভাবে তৈরী হয়েছিল—আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া ও ব্রেজিল, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া ও ত্রেজিল, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার হুজন থেলোয়াড় নিয়েজটি।

#### অপ্রত্যাশিত ফলাফল

প্রতিযোগিতার যোগদানকারী থেলোয়াডদের যোগ্যতা বিচার ক'রে প্রতি বছর খেলোয়াড়দের নামের একটি ক্রম-প্র্যায় তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই তালিকাটি প্রস্তুত করা হয় টেনিস খেলার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায়। কিন্ত এই তালিকা অন্নয়ায়ী থেলোয়াডরা প্রতিযোগিতায় সাফলা লাভ করেন না। দেখা গেছে, তালিকার উপরের দিকের খেলোয়াডরা নীচের দিকের খেলোয়াড়দের কাছে প্রাজিত হয়েছেন। এমন কি, তালিকায় স্থান পাননি এমন খেলোয়াড় বাছাই-খেলোয়াড়দের পরাজিত করেছেন। এই ধরণের ঘটনাগুলিকে অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পর্যায়ে ফেলা হয় এবং প্রতিবছরই এই রকম ঘটে থাকে। ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় তার ব্যতিক্রম হয়নি। মহিলাদের দিঙ্গলদ খেলার তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছিলেন অক্টেলিয়ার মিদ মার্গারেট স্মিথ। তার এই শীর্ঘসান সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে নি। তিনি এই বছরই অস্ট্রে-লিয়ান, ফেঞ্চ, স্থইস এবং ইতালীয়ান লন টেনিস প্রতি-যোগিতায় সিঙ্গলস থেতাব পেয়ে বাছাই তালিকায় শীর্ষ-স্থান পাওয়ার যোগাতা প্রমাণ করেছিলেন। লোকের ঞ্ব বিশ্বাস ছিল, তিনিই উইপলেডন প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস থেতাব পাবেন। কিন্তু আমেরিকার এক অ্থ্যাত থেলোয়াড় বিলি জিন মোফিট উইম্বলেডন প্রতিযোগিতার এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় মিস মার্গারেট শ্বিথকে প্রাজিত ক'রে বিশ্বের টেনিস মহলকে হতবাক করেন। মোফিট বাছাই তালিকায় কোন স্থানই পান নি। তার নিজের দেশে তিনি ছিলেন তিন নম্বর বাছাই থেলোয়াড়। আলোচা বছরের থেলায় দিতীয় অপ্রত্যাশিত

ফলাফল দ্বিতীয় রাউত্তে বুটেনের থেলোয়াড় মাইকেল হানের কাছে গত বছরের পুরুষদের সিঙ্গলস থেলার রানার-আপ 'চাক' ম্যাকিনলের ( আমেরিকা ) পরাজয়। এ বছরের বাছাই তালিকায় মাাকিনলে পেয়েছিলেন ৫ম স্থান, আর বুটেনের মাইকেল হান কোন স্থানই পাননি। চেকোঞ্লোভাকিয়ার মিদেস ভেরা স্থকোভা চতুর্থ রাউণ্ডে গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের এনজেলা মটিমারকে ( বুটেন ), ৬নং থেলোয়াড় কোয়াটার-ফাইনালে ২নং বাছাই খেলোয়াড় ডার্লিন হার্ডকে ( আমেরিকা ) এবং দেমি-ফাইনালে ৩নং বাছাই থেলোয়াড় এবং ১৯৫৯-৬০ দালের উইন্বলেডন সিঙ্গলস বিজ্যানী মারিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল) প্রাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিলেন। মিসেদ ভেরা স্থকোভা বাছাই তালিকায় কোন স্থান পান নি। উইম্বলেডন টেনিস প্রতি-যোগিতার মহিলা বিভাগে মিসেস স্থকোভাই স্বদেশের পক্ষে এই প্রথম ফাইনালে উঠেছিলেন এবং তিনিই অবাছাই থেলোয়াড হিসাবে প্রথম ফাইনালে থেলেছিলেন।

ত্তাগ্যের কবলে পড়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায়
নিয়েছিলেন তিনজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়—ভারতবর্ধের
রমানাথ কঞ্চান,অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসন এবং চেকোপ্লোভাকিয়ার মিসেদ ভেরা স্থকোভা। রমানাথন কঞ্চান এবছরের
বাছাই তালিকায় ৪র্থ স্থান পেয়েছিলেন। ডাবলসের
থেলায় তিনি পায়ে দারুল আঘাত পান এবং সেই খোঁড়া
পা নিয়েই পরের দিন সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায়
যোগদান করেন; কিন্তু প্রথম সেট খেলার পর তিনি খেলা
থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। পায়ের বাথার দরুলই
রয় এমারসন এবং মিসের ভেরা স্থকোভাকেও খেলা থেকে
শেষ পর্যাস্ত বিদায় নিতে হয়েছিল।

#### ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া ) সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন।
কিন্তু পুরুষদের ডাবলস খেতাব পেয়েছেন ২নং বাছাই
খেলোয়াড় জুটি বব হিউইট এবং ফ্রেডষ্টোলী। মহিলাদের
সিঙ্গলস খেতাব পেয়েচেন ৮নং বাছাই খেলোয়াড়
মিসেস কারেন হাজে স্ক্সমাান; মহিলাদের ডাবলস
খেতাব ১নং জুটি পাননি; ১নং জুটি মারিয়া বুইনো

(বেজিল) এবং ভার্লিন হার্ড (আমেরিকা) দেমি-ফাইনালে পরাজিত হ'ন। মিক্সভ ভাবলদে থেতাব পেয়েছেন তনং জুটি নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) এবং মিদেস ডুপণ্ট (আমেরিকা)। এবছরের একনম্বর জুটি এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ফ্রেড দেটালী এবং মিস লেসলী টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) সেমি-ফাইলালে তনং জুটির কাছে পরাজিত হন। পুরুষদের ভাবলদে এ বছরের ১নং জুটি এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রয় এমারসন এবং নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) সেমি-ফাইনালে অবাছাই জুটি বোরো জোভানোভিক এবং নিকোলা পিলিকের (যুগোঞ্লাভিয়া) কাছে পরাজিত হন।

পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার ম্বদেশবাদী মার্টিন মূলিগানকে পরাজিত ক'রে উপযুপরি ত্র'বার সিঙ্গলস থেতার পান। ১৯২২ সালের পর রড লেভারকে নিয়ে মাত্র চার জন থেলোয়াড় উপযুপরি ত' বছর সিঙ্গলস থেতাব পেয়েছেন। এই চার জনের মধ্যে ফ্রেড পেরী (ইংল্ড) পান উপ্যুপরি তিনবার। পূর্বের তিনন্ধনের নাম বুটেনের ফ্রেড পেরী (১৯৩৪-৩৬), আমে-রিকার ডোনাল্ড বাজ (১৯৩৭-৩৮) এবং অস্ট্রেলিয়ার লিউ হোড (১৯৫৬-৫৭)। রড লেভার ন্যাটা খেলোয়াড এবং তিনি ছাড়া আর কোন ন্যাটা থেলোয়াড় উপ্যুপরি ড'বছর এই প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব পান নি। রঙ লেভার আর এক বিধয়ে একটি রেকর্ডের সমান অংশীদার হতে যাচ্ছেন—একই বছরে অস্ট্রেলিয়ান, উইম্বলেডন, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস থেতাব লাভ। লেভার ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং উইম্বলেডন দিঙ্গল্দ থেতাব পেয়েছেন; বাকি শুধু আমে-রিকান থেতাব। এ বিষয়ে রেকর্ড করেছেন আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ ১৯৩৮ সালে। আলোচ্য বছরে রম্ভ লেভার আর একটি রেকডের সমান অংশীদার হয়েছেন। ১৯২২ শালের পরবন্তী উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সের বারোত্রা ( ১৯২৪-২৭ ) এবং অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার ( ১৯৫৯-৬২ ) উপযুপিরি চারবার সিঙ্গলসের ফাইনালে থেলেছেন।

অস্ট্রেলিয়া মহিলাদের সিঞ্চলদ থেতাব পাওয়ার স্থবর্ণ স্থাপা এবছর হারালো। অস্ট্রেলিয়া এ পর্যন্ত মহিলাদের সিঞ্চলদ থেতাব পায়নি। অন্তদিকে আমেরিকা চার বছর পর পুনরায় মহিলাদের সিঞ্চলদ থেতাব অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ করেছে।

#### ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস: রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬—২ ও ৬—১ গেমে মাটিন মূলিগাণকে পরাজিত করে।

মহিলাদের সিঙ্গলসঃ মিসেস কারেন হাঞ্জে স্থসম্যান ( আমেরিকা ) ৬—৪ ও ৬—৪ গেমে মিসেস ভেরা স্থকোভাকে ( চেকোশ্লোভাকিয়া ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ভাবলদঃ বব্ হিউইট এবং ক্ষেড ষ্টোলী ( অস্ট্রেলিয়া ) ৬—২, ৫—৭, ৬—২ ও ৬—৪ গেমে বোরো জোভানোভিক এবং নিকোল পিলিককে (যুগোগ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ভাবলদঃ মিদেদ স্থান্যান এবং বিলি জিন মোকিও ( আমেরিকা ) ৫ — ৭, ৬— ৩ ও ৭— ৫ গেমে মিদেদ সাণ্ড্রা প্রাইদ এবং মিদ বিনি স্করম্যানকে পরাজিত করেন।

মিক্সভ ভাবলদ: নীল ফ্রেজার ( অক্টেলিয়া) এবং মিদেদ ভূপন্ট ( আমেরিকা) ২—৬, ৬—৩ ও ১৩—১১ গেমে আর ভি ব্লাদিটন ( আমেরিকা) এবং এগান হেভনকে ( বুটেন ) পরাজিত করেন।

#### ক্যালকাটা ফুটবল লীগ %

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমানে মোহনবাগান ক্লাব ২৬ টা থেলায় ৩৯ পয়েন্ট পেয়ে পীর্ষ- স্থান অধিকার ক'রে আছে। থত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইন্টবেঙ্গল ক্লাব আছে দ্বিতীয় স্থানে—২৬ টা থেলায় ৬৭ পয়েন্ট। মোহনবাগানের আর হুটো থেলা বাকি—ক্রুক্ত্বনেটা মোহনবাগানের আর হুটো থেলা বাকি—ক্রুক্ত্বনেটাফ এলং এরিয়ান্স দলের সঙ্গে। এই হুটো থেলায় আর তিন পয়েন্ট পেলে মোহনবাগানের লীগ চ্যাম্পীয়ান-সীপ নিশ্চিত হয়ে যাবে। অপর দিকে ইন্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের বাকি হুটো থেলায় পুরো পয়েন্ট পেলেও মোহনবাগানের কোন ক্ষতি হবে না।

দিতীয় বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পোর্ট কমি-দনাদ — ১৬টা থেলায় ২৫ পয়েও । দিতীয় বিভাগ থেকে তৃতীয় বিভাগে নেমেছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব—১৬ টা থেলায় মাত্র ৭ পয়েণ্ট পেয়ে।

তৃতীয় বিভাগ থেকে দিতীয় বিভাগে উঠেছে রেঞ্চার্স
— ১৫ টা খেলায় ২৫ পয়েন্ট। চতুর্থ বিভাগ থেকে তৃতীয়
বিভাগে উঠেছে শ্রামবাজার ইউনাইটেড।

# = आर्थिंग सर्वाम =

High Court at Calcutta—
Centenary souvenir (1862-1962):

কলিকাতা হাইকোটেরি শতবার্ষিকী উৎসবের অবসান হয়েছে—
নিজে গেছে হাইকোট-চুড়ায় কলিকাতা-উল্লন্তর। ইল্রপুরীর আলোর
ঝলক; কিন্তু জ্ঞানের ও তথাের যে আলো অলে উঠেছে এই
আরেণিকী গ্রন্থের পাডার পাতার তার দীপ্তি থাকবে চিরভাবর
হয়ে।

কলিকাতা হাইকোটের মাননীর প্রধান বিচারপতি শ্রীহিমাং শুকুমার বিফু স্মারণিকীর ভূমিকার রেগুলেটিং এ্যাস্টের যুগ থেকে বৃটিণ বিচার পদ্ধতির ধারাবাহিক সমালোচনা করে এসে সাম্প্রতিক কালের পরিণত ক্ষর্যার একটি স্থন্দর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। কলিকাতা হাইকোটের এলাকা একদা বিস্তৃত ছিল স্থানুর বর্ম্মানুল্ক পর্যান্ত । আদিম ও আণীল বিভাগের বিচারকাণ এই হাইকোটের স্থনাম বৃদ্ধিতে কিরুপ সহায়তা করেছিলেন সে সম্বাক্ষ বহু জ্ঞাত্তব্য বিষয়ের স্থানোচনা করেছেন প্রধান বিচারপতি মহালয়। গত একশ বছরের কথা জ্ঞানিছেছেন বিচারণতি শ্রী ডি, এন. সিংহ তার তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে । মহারাজা নম্পকুমারের বিচারের চিত্রটি যা তিনি দিয়েছেন তা অভ্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গণের ফেলে-আসা দিনগুলির স্মৃতি তাঁদের প্রবন্ধের মাঝে ফুটে উঠে গ্রন্থটির মনোহায়িত্ব বুদ্ধি করেছে। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মিঃ হাংক্ত ডাবিসায়ার, বিচারপতি ম্যাক্নেয়ার ও শ্রী এন, সি, চ্যাটাজ্জীর প্রবন্ধে বিগত দিনের বৃটিশ শাসকশক্তির সঙ্গে কলিকাতা হাইকোটের বিচার শক্তির কিরুগে বুন্দা অকুপ্ত রেখেছিল প্রবন্ধ কলে। হাইকোট কিরুপে স্বনীর মর্য্যাদা অকুপ্ত রেখেছিল পাসক শক্তিকে থকা করে, তার চমৎ শার ঘটনাপঞ্জী পাঠকের সক্ষ্পে উপ্লাটিত করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীশন্ত্রনার্থ বন্দ্যোপাধনারের মহান অন্ত করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীশন্ত্রনার্থ বন্দ্যোপাধনারের মহান অন্ত করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীশন্ত্রনার্থ বন্দ্যোপাধনারের মহান অন্ত করেছেন গলিকের মনো পড়েছিলেন এবং বাদের কাছ বেকে গোইর্যুরি ও সপ্তরন্ধতা

পেরেছিলেন, বিশেষ করে এটবাঁ শশিশেধর বন্দ্যোপাধ্যারের সহ্যাদ্যভার কথা সুন্দর ভাবে বলেছেন এবং নিজম্ব আভিজ্ঞতাপ্রস্ত নীতিকথাগুলিও মনোজ্ঞ ভালিতে ভানিয়েছেন। শ্রীম্পুরত কুমার রাষ্চৌধুনীর বিখ্যাত পাকুড় হত্যা প্রভৃতি মামলার বিবরণও চমকপ্রদ হয়েছে। বিখ্যাত ভাওচাল সন্ন্যাদির মামল। সম্বন্ধে শ্রীশচীক্রভূষণ দাশগুপ্তের প্রবন্ধটি চমৎকার হয়েছে। এ মামলার চমকপ্রদ ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবে বিবৃত করলে প্রবন্ধের মনোহারিড্ স্বারও বেড়ে বেত।

ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু, এ ও, দি, গাসুনী, এ এইচ, এন, সান্থাল, এএদ, দি, শীতলবাদ, এ এমাঞ্চাল দুখোণাখ্যায়, এ কে, পি, থৈতান, ডঃ বাধাবিনোদ পাল প্রভৃতির সাংগ্র্ড প্রবন্ধগুলিও এই স্মারণিকীর সোঠব বর্দ্ধন করেছে। অসংখ্য মূল্যবান আলোক চিত্র এ প্রত্বের সুন্দর কলেবর সুন্দরতর করেছে।

কলিকাতা হাইকোটের ইতিহাস ফলতঃ বাংলা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির একটি বিশেষ দিকের শতবর্ধের ইতিহাস। গুধু শতবর্ধের কেন ? মহারাজা নলকুমারের ফ'াসির কাল থেকে বর্ত্তনান কালের ইতিহাস,— যে ইতিহাস বাঙ্গালীজাতির জনেক ছঃখ, সংগ্রাম—অনেক গৌরবের কাহিনীতে সমুজ্বল। এই আমান্দিকী গ্রান্থের ঐতিহাসিক মূল্যও তাই অবস্থীকার্ধ।

কলিকাতা হাইকোটের প্রধান বিচারপতি মহাশহকে এবং আরপিকী প্রকাশের কার্যানির্কাহক মন্ত্রগীকে ও বিশেষ করে মন্ত্রগীর সভাপতি বিচারপতি শ্রী ডি, এন, সিংহকে এরপ উচ্চাঙ্কের গ্রন্থ প্রকাশের জন্ম আন্তর্গিক অভিনন্ধন ও ধ্যুবাদ ক্লানাই

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

শৃত্বাল : শ্রীদরোজকুমার রায় চৌধুরী

লক্ষতিষ্ঠ ঔপভাদিক সরোজবাবু। তার উপভাদগুলি বঙ্গদেশের পাঠক পাঠিকার চিত্তজন করেছে অনেক কাল আগেই। আলোচ্য উপভাদ খানার তিনি কারা-জীবনের একটি চিত্তজ্পণা আলেখ্য রচনা করেছেন। কত বিচিত্র রক্ষের অপ্রাধী মাসুবের সমাবেশ নিরে সম্প্রতিবে করট কাহিনী রচিত হরেছে তালের মধ্যে শুঝ্ল অকীয় ব্দবশ্য নিরপরাধও রয়েছে ভাদের মধ্যে। काहिनीत नात्रक विराधन अक निव्यास वास्ति। किन्न काहिनात्र বিচারে হয়েছে তার জেল। জেলে গিয়ে তিনি অমুভব করলেন কর্ণভগালিশ ট্রিট, কলিকাচা—৬। মৃল্য চার টাকা ] মুক্তির জন্ত মাকুষের আত্মার কত আকৃতি। সমন্ত বিবর নিরে এখানে আলোচনা কংগর ফ্যোগ নেই। তবু এক কথার বলা যায় প্রেল-ফীবন

देविष्टि। शतीवान ।

্প্রকাশক—অমলকান্তি বন্দ্যোপাধ্যার। সাহিত্য চছণিত, ১৯৮

—স্বৰ্ণকমল ভটাচা**ৰ্য** 

(明月)-8.00

# নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

সমরেশ বহু প্রণীত উপস্থাস "ছিল্লবাধা"- ৭.৫٠ শীনিভানারাহণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রাশিলান শে।"--৪,৭৫ নিশিকান্ত বহু রায় প্রণীত নাটক "বঙ্গেবর্গী"

( २६ म मः )--- २.६०

শক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপস্থাস "কাজল গাঁরের কাহিনী" শ্ৰীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যার প্রণীত উপস্থাদ "গৌড়মলার"

"অপরাথ-বিজ্ঞান"খ্যাত ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের

—মৃতন গ্রন্থ নিরিজ— বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী

#### এয় পৰ' প্ৰকাশিত **হ**ইল।

লেখক তাঁর স্থদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র ধরনের বড় বড় মামলাগুলির তদন্ত ও বিচারের অভিজ্ঞতা তাঁর সাম্প্রতিক-কালের এই গ্রন্থ লিতে একে একে প্রকাশ ক'রছেন। তাঁর বলার ভঙ্গীটিও নতুন। পড়তে পড়তে মনে হবে যে. আবাপনি নিজেই যেন তদন্ত করতে করতে রুহক্তের গভীরে প্রবেশ করে শেষ পর্যন্ত তার সমাধানের পথে এগিছে ' চলেছেন। সত্য ঘটনা যথন কল্লনাকেও হার মানায়, তথন অসীক রহস্ত-কাহিনীর আর প্রয়োজন কি ?

১ম পর্ব: পাপলা-হত্যা মামলার বিবরণ। দাম-৩

২য় পর্ব: বস্তবাজ্ঞার শিশুহত্যা-মামলা ও খিদিরপুর

মাতৃহভ্যা-মামলার বিবরণ। দাম-৩

া পা : আংলো ইণ্ডিয়ান "রেড হট ক্ষরফিয়ন গ্যাঞ্জ"

মামলার বিবরণ। দাম-৩:00

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সমাদক—প্রাফণান্তনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রাণেলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুষাস চট্টোপাধ্যার এণ্ড সম্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক্ ২০০০১১, কর্ণওয়ালিস খ্রীট , কলিকাতা ৬ ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

# শৌধিন সমাজে অভিনয়যোগ্য উক্তপ্রশংসিত নাটকসমূহ—

শরংচক্রের কাহিনী অবল্যনে

# বিরাজ-বৌ ২, কাশীনাথ ২, বিসুর ছেলে ১-৫০ রামের স্ক্রমতি ১-৫০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

क्या २-८०, श्रम् इ. २-८०, विषयक्रण शिक्त २-, वन-प्रयस्थी >-८०, वृद्धारम्ब-इन्निख २-

ব্ৰেশ গোৰামী প্ৰণীত কেলার রাম ২-৭৫

অন্তরপা দেবার কাহিনী অবলখনে অহানিশা ২-৫০

ৰণরেশচন্ত্র মৃংখাণাখ্যার প্রণীত ইক্রান্তেশক্র ক্রান্টী ১-৫০ কর্বার্জ্জ্ম ২-৫০, ফুল্লুরা ২১, ফুলামা ১-২৫, জ্বন্দারা ০-৩৭

> তারক মুখোপাখ্যার প্রণীত ব্যাসপ্রাসাক্ত ১-৫০

যাদিনীলোহন কর প্রণীত বিটমাট •-1৫ প্রাক্তেকি •-1৫

নিশিকান্ত বস্থবার প্রণীত বঙ্গেবর্গী ২-৫০, পথের দেবেখ-৫০, বেবলাবেবী ২-৫০, ললিভামিত্য ২১

> মনোবোহন রার প্রণীত বিভিন্না ১-৫০

नरीखनाथ रेमज धनीछः माममन्त्री श्लामन् फूल ১-৫० কীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদ প্রণীত
আলিবাৰা ১১, মর-মারায়ণ ২-৭০
প্রভাপ-আদিভ্য ২-৭০
আলমনীর ২-০০,
রড্রেশ্বরের মন্দিরে ০-৭০,
ভীন্ন ২-৭০, বাসন্তী ০-২০

विरवस्मान बाब खेगेड

রাণাপ্রতাপ ২-৫০, তুর্গাদাস ২-৫০, সাজাহাদ২-৫০, মেবারপড়ন২-৫০, পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২১, সোরাব-ক্রন্তম ১-২৫,পুনর্জন্ম ০-৫২, চক্রপ্রপ্র ২-৫০, সীড়া ২১, সিংহল-বিজয় ২-৫০ ভীয় ২-৫০, ক্রুক্রক্রাহান ২-৫০

নিক্লপমা দেবীর কাহিনী অবলখনে দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রমন্ত নাট্যরূপ

भागनी ५-৫०

শচীন সেনগুল্ল প্ৰণীত

এই স্বাধীনতা ২,
হর-পার্কতী ১-২৫
সিরাজনোলা ২,
স্বাধিরার কীর্ত্তি ১-২৫

কানাই বন্ধ প্রণীত গৃহপ্রবৈশ ২১

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
ভাছল্যাবাঈ ১১, কাল্টার রাণী ২১

মশ্বধ রায় প্রাণীত
মরা হাতী লাখ টাকা ১-২৫,
অশোক ২ , সাবিত্রী ২ ,
চাঁদসদাগর ২ , খনা ২ ,
জীবনটাই নাটক ২ ৫০,
কারাগার, মৃক্তির ডাক ও মহুরা
(এক্রে) ৩-৫০

মীরকাশিম, মমভাময়ী হাসপাভাল
ও রঘুডাকাত (একত্রে) ৩,
ধর্মঘট, পথে বিপথে, চাষার
প্রেম, আজব দেশ একত্রে) ৪;
ক্রাব্ধিকা ২, নব্রক্রাব্ধ ২,
কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিস্তাৎ
পর্না—রাজনটী—রূপকথা
(একত্রে) ৩,

সাঁওভাল বিজোহ—বন্দিভা – দেবামুর (একত্রে) ৩, মহাভারতী ২-৫০ ছোউদেৱে একাহ্নিক কা ২,

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বন্ধু ১-৭৫

জ্যোতি বাচম্পতি প্রণীত
সামাজ্য ১-২৫
রেপুকারাণী ঘোব প্রণীত
রেবার জন্মতিথি ১-২৫
তুলসীলাস লাহিড়ী প্রণীত
ভৌজা ভার ২, পথিক ২-২৫
মহারাজ শ্রীশচন্ত নন্দী প্রণীত
মন্দ্র-শ্যাতিথ ২

নভানারারণ বন্যোপাধার প্রণীত

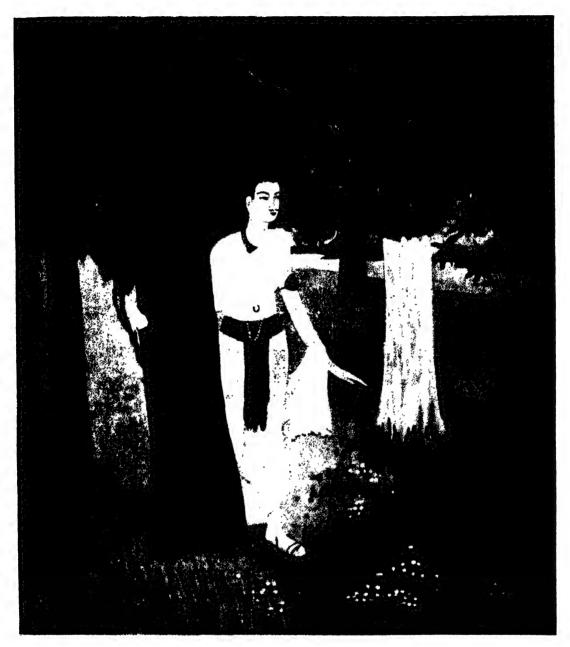

তপোবনে তুত্মন্ত

শিল্পাঃ নিস্তীক্রনাথ লাহা

# पारित कर्म अम्परी

# মাল পাঠাবার জন্য

আজকের দিনের গতিশীল অর্থনীতিকে কোন অবস্থাতেই বাধাকটকিত হতে দেওয়া চলে না। এই বাধার সমাধান খুঁজে সম্বর তাকে দুরীভূত করতে হবে যাতে উৎপাদন ও প্রগতি ব্যাহত না হয়।

নির্দ্ধারিত সময়ে মাল পৌছে দেওয়ার পথে বাধা এলে রেলওয়ের সহজ্পভা কুইক ট্রানজিট দার্ভিদের স্কুযোগ গ্রহণ করে আপনি অনায়াসে ভাকে দুরীভত করতে পারেন।

নামমাত্র কিছু অতিরিক্ত মাণ্ডল দিলে শালিমার থেকে বিশেষ ট্রেনযোগে দূরবর্তী ক্টেশনসমূহে আপনার মালপত্র পাঠানো সম্পর্কে নিশ্চিস্ত থাকতে পারেন।

শালিমারে জমা দেওয়া আপনার মালপত্র পৌছবে

টাটানগর তৃতীয় দিনে কটক চতুর্থ দিনে পঞ্চম দিনে রায়পুর পঞ্ম দিনে ছর্গ্ वर्ष मितन নাগপুর সপ্তম দিনে বেজওয়াদা বোম্বাই व्यष्टेम जितन षष्ट्रेम मितन মাদ্রাজ বাঙ্গালোর সিটি দ্বাদশ দিনে रेजानि ইত্যাদি



मिक्किन भूवं दिलाश्रा



#### YOU CAN SAVE UP TO 400 MILES OF ENGINE WEAR EVERY 1000 MILES YOU DRIVE.

# BARDAHL

ADD IT TO YOUR MOTOR OIL THAT REDUCES FRICTION TO A FRACTION.

### Bardahl Lubricants Corporation.

I-I, Mission Row, Calcutta-I Tel-22-6851.

#### শিশু সাহিত্য সংখের ত্রতি প্রকাশন

নিচিত্র শাহুৰ, বিচিত্রতর তার ইতিহাস। অনাহবিক নিষ্ঠরতা, অণক্রপ দৌন্দর্যা স্থাট্ট সেধানে এক হ'রে গেছে…

উৎপীড়িত এক জাতির সর্যন্তদ কাহিনী বিভাও কাইটেক বিশবিকত বইএর অনুবাদ

(২য় সং) নিগ্রো ছেলে ৭০০

আর ইভিহাসের অবধারিত গতি নিরে তারই পাশাপানি

# (২য় য়৻) রাপময় ভারত ৽৽৽

দপর্মণ এই ভারতথ্যে খোলা চোধ আর ধোলা মন নিয়ে ভ্রমণ করার কথা

পরিবেশক

শব্ধ বুকু হাউস,

# দি গ্যাশগ্যাল রোলিং

ষ্ঠীল রোপস্লিঃ

২, হেয়ার দ্বীট, কলিকাতা—১
প্রিচাণ্ডার্ড সাইজের ও
কনষ্ট্রাকশন্স-এর
হাই টেনসিল ওয়্যারস্
এবং দ্বীল ওয়্যার
রোপস্ প্রস্তুতকারক



# छ। ५ - ४०५४

প্রথম খণ্ড

পঞাশত্তম বর্ষ

তृতीय मश्था।

# ভারতীয় মার্গদঙ্গীত ও কীর্ন্তন

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

পঞ্চাশ বছরেরও আগেকার কথা বলচি। তথনও চারজীবন শেষ হয় নি।—কালোয়াতী গান শোনবার বেজায় সথ। কলকাতার ছোট-বড় গানের আড্ডা গুলোতে ঢ়ঁ-মেরে বেড়াই। দারভাঙ্গার বিখ্যাত খেয়ালী—কটাধারী ঝা কলকাতায় এসেছেন। তার বলরাম দে ষ্ট্রীটের গানের আড্ডাটি দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই খুব জমে উঠেছে। ঘন ঘন খেতে স্কুক্ষ করে দিয়েছি সেখানে। ভারি দিলখোলা লোক এই ওস্তাদজীটি। অল্প দিনের মধ্যেই ঘ্রের লোকের সামিল হয়ে উঠেছি তার।

রোজই যাই তাঁর গানের আড্ডায়। একদিন ওস্তাদজী

বললেন—"তোমাদের বাংলা মুল্লকের ছ-চারটে কীর্ত্তন-গান আমাকে শিথিয়ে দিতে পার বাবুজী!"

কীর্ভনের সঙ্গে আমার সতাকার পরিচয় একেবারেই ছিল না।—ছ-চারটে বাজার-চল্তি উড়ে। কীর্ভন-গান জানা ছিল মাত্র;—তাও শুনে-শেখা। কোন রকমে কুঁতিয়ে-কুঁতিয়ে তাই শুনিয়ে দিল্ম ওস্তাদজীকে। কিন্তু এক-আববার নয়—বহুবার শোনাল্ম তাকে। ওস্তাদজী কিছুতেই আয়ত্ত করে উঠতে পারেন না;—বঙ্গেন,—"গলার তঠিক উঠছে না বাবুজী।"

অবাক হয়ে যাই ওস্তাদগীর কথা ওনে। যে লোক

সারাজীবন কর্থ-সাধনা করেছেন, তাঁর গলায় উঠছে না এই সামান্ত হালা জিনিস! ভারি-চালের বনেদী কীর্তন হলেও বা কথা ছিল, —একেবারে বাজার-চল্তি হালা-চালের কীর্তন।

সেদিন •এই ব্যাপারটাকে নিরে খুব বেশি মাথা ঘামাইনি। আজ কিল মনের মধ্যে বারবার প্রশ্ন জাগে এমনটা হয় কেন্

নিশ্চরই কীখনের মধ্যে এমন কিছু আছে । আবাঞ্চালী গায়কমাত্রের কাছে সম্পূর্ণ নৃত্ন।

আসল কথা, কীওন হচ্ছে সমগ্র বাঞ্চালী-জীবনের স্থররপ। আমাদের বিশিষ্ট বচন-ভঙ্গি আমাদের স্থ্য-তঃথপ্রকাশের অতিসাধারণ ঘরোয়। ভঙ্গি, এমন কি বাচনিক
আকার-ইঞ্চিত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত
ভাব ও অন্তভ্তি-প্রন্দেরে স্থলতম অন্তর্গন্ট্র পর্যান্ত এর
ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ স্ব-জড়িয়ে
জিনিসটা হরে উঠেছে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেণাভুক্ত।
বাঞ্চালী যেমন ভারতীয়ও বটে আবার বাঞ্চালীও বটে,
ঠিক সেই রকম।

বাংলা মুল্লকের কীর্তন-সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের সঙ্গীতের তকাতটা ঠিক এইখানেই। আমি হিন্দুলানী দেশোগারী গান গুনেছি; সঙ্গীতের পরিভাষায় যাকে আমরা দেশা দঙ্গীত বলি। ওদের 'কাজরী', ওদের 'মাড়', ওদের হালা 'চৈতি' প্রভৃতি গুনেছি। খুব হালা, সহজ-সরল তাদের হুর-ভঙ্গি। কিন্ধু একট্ তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতেরই সস্তা সংধ্রণ এরা। উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতরপ মূল নদীর এরা যেন শাখা-নদী। কীর্তন কিন্ধু ঠিক ও জিনিস নর। এ সঙ্গীত উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের মূল ধারা থেকে শাখা-নদী হয়ে বেরিয়ে আমেনি। এ সঙ্গীত বেরিয়ে তামেছে সেই একই উংসম্থ থেকে, যেথান থেকে বেরিয়েছে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের মূল ধারা। উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের এ সন্তান নয়, —উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের এ সন্তান নয়, —উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের এ সন্তান নয়, —উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের এ

অক্যান্ত প্রদেশের আঞ্চলিক বা দেশী সঙ্গীতের শাখানদীগুলি তাই ক্ষীণধারা। শাখানদী যে তারা। তাই তাদের মধ্যে—মূল নদীর প্রসার নেই, বাাপ্তি নেই, বৈচিত্র্য নেই। কীর্তনের মধ্যে কিন্তু ব্যাপ্তি বা বৈচিত্ত্যের অভাব

নেই। উক্তান্ধ মার্গদিশীতের বড় বড় রাগরাণিণী তাদের স্থাবৈচিত্রের বিপুল আয়োজন নিয়ে এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। তালের বৈচিত্রের দিক থেকেও উক্তান্ধ মার্গদিশীতের সঙ্গেকীর্তনদন্দীত পালা দিয়ে চলেছে সমানে। অতিবড় দীর্গ বিলম্বিত লয় থেকে স্থাচ করে অতিবড় হাল্লা, চটুল এবং দুত লয়-এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

কাজেই কীর্তনসঙ্গীতকে একদিক থেকে যেমন দেশী সঙ্গীত বলা যেতে পারে, অপর দিক থেকে তেমনি একে মার্গসঙ্গীতের প্র্যায়ভুক্ত করলেও বিশেষ আপত্রি উঠতে পারে না।

কীর্ত্তনকে দেশী দঙ্গীতের প্র্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে এই হিদাবে যে, এর মধ্যে এসন একটা জিনিস আছে যা বিশেষ করে বাংলার। আবার একে মার্গদঙ্গীতের প্র্যায়-ভুক্ত করা থেতে পারে এই হিদাবে যে, এর মধ্যে মার্গ-দঙ্গীতের অনেক লক্ষণই বর্তমান।

কীর্তনের বিশেষজ্ঞা মূলতঃ ভঙ্গিগত। বাঙ্গালীর নিজস্ব একটা বচন-ভঙ্গি আছে। উচ্চারণ-ভঙ্গির কণা আমি বল্ডি না,—আমি বল্ডি বচন-ভঙ্গির কণা।

কথা উঠতে পারে, হিন্দৃস্থানী সঙ্গীতের মধ্যেও ত হিন্দী শব্দের উচ্চারণ-ভঙ্গি রয়েছে। তবু ত আমরা বাঙ্গালী হয়েও হিন্দী গান অনায়াসে গাইতে পারি। তবে হিন্দৃস্থানী গায়কেরা কার্হন গাইতে পারবে না কেন ?—

এর উত্তর হচ্ছে এই যে, হিন্দী গানের মধ্যে উচ্চারণ-ব্যাপারটা সম্পূর্ণ শব্দগত। শব্দগুলির উচ্চারণ ঠিক হলেই কাজ চুকে গেল, এবং আলাদা আলাদা করে শব্দের উচ্চা-রণ নকল করা খুব কঠিন কাজ নয়। বচন-ভঙ্গি কিন্তু আলাদা জিনিস। তাকে আগ্নত্ত করা অত সহজ নয়।

আমরা চেষ্ট। করলে ইংরাজি শব্দগুলোর উচ্চারণ আলাদা আলাদা করে নকল করতে পারি, কিন্তু সেই শব্দ-গুলোর সমবায়ে থে বাকাটি গড়ে গুঠে, সেই গোটা বাকা-টির বচন-ভঙ্গি অন্তকরণ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

হিন্দুনী দঙ্গীতের মধ্যে আছে শন্দের উচ্চারণ-ভঙ্গি, যা নকল করা খুব বেশি কঠিন নয়, এবং আমরা নকল করে ফেলেছিও অনেকটা। কিন্তু ওর মধ্যে যদি গোটা বাকো? বচন-ভঙ্গিটি থাকতো, তা হলে হিন্দুখানী সঙ্গীত গাওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠতো।

আমাদের কীর্ত্তন সঙ্গীতের মধ্যে গুধু যদি বাংল। শদের সঠিক উচ্চারণটাই বড় হয়ে উঠতো, তাহলে হিন্দুখানী গায়কদের পক্ষে তা আয়ত করা থুব বেশি কঠিন হয়ে উঠতো না এবং শদের উচ্চারণ সব সময় নিজ্ল না হলেও ভারা বাংলা গান কোন রক্মে গেয়ে দিতে পারতো।

আমি হিন্দুখানী গায়কের মুথে বাংলা টপ্পা এবং বাংলা ঠুবরী শুনেছি; এমন কি বাংলা গজল শোনবার স্থযোগও আমার হয়েছে। বাংলা শদের উচ্চারণ সবসময় নির্ভূপ না হলেও তাঁদের গান আমার মোটান্টি থারাপ লাগে নি। কিন্ধু কোন হিন্দুখানী গায়ককে আজপ্যান্ত কীর্ত্তন গাইতে শুনিনি, এবং আমার বিশ্বাস কীর্তনের ভঙ্গি তাদের গলা দিয়ে বার করানো অত সহজ হবে না। তার কারণ কীর্তন-সঙ্গীতের মধ্যে শুরু বাংলা শদের উচ্চারণ-ভঙ্গিটাই সব্থানি নয়, তাব সঙ্গে আছে সেই শন্তুলির সমশ্যে গঠিত গোটা বাকোর বচন-ভঙ্গিটি, যা অনাঞ্চালীর পক্ষে আয়ত করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার।

বাঙ্গালীর প্রতিভা এইখানে সঙ্গীত-জগতে একটা নৃতন জিনিষ সৃষ্টি করে বসেছে। বাঙ্গালী তার কীলে-সঙ্গীতের মধ্যে নিজের বচন-ভঙ্গিটি পর্যন্ত বেমালুম চালিয়ে দিয়েছে। বেমালুম বলছি এই জন্ম থে, দে বচন-ভঙ্গি স্থরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বাঙ্গালীর অতিবড় ঘরোয়া এই বচন-ভঙ্গিটি কীর্ভন-সঙ্গীতের মধ্যে স্থরের গতিভঙ্গির মঙ্গে এমন বেমালুম ভাবে মিশে গেছে যে, স্বরের সামগ্রিক লালভঙ্গি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিচ্ছিন্ন করেত গেলে শুরু বচন-ভঙ্গিই ক্ষতিগ্রস্ত হর না, সেই সঙ্গে গ্রাভঙ্গির উচ্চারণ ঠিকমত না হলেও স্থরের দিক থেকে খুব বেশী ক্ষতি হয় না; কেন না এ ক্ষেত্রে শদের উচ্চারণ-ভঙ্গি স্থরের গতিভঙ্গির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় নি।

বাঙ্গালী শ্রোতা হিন্দুস্থানী গানকের মৃথে বাংলা ঠুংরী কনে, অথবা হিন্দুস্থানী শ্রোতা বাঙ্গালী গানকের মৃথে হিন্দী ভগন স্তনে বলবে —গানক উচ্চারন ঠিক রাণতে পারে নি বটে, কিন্তু গান গোয়েছেন ভালই। কীর্তনের বেলায় কিন্তু ওকথা বলা চলবে না। ওখানে বচন-ভঙ্গি এবং স্থ্যভঙ্গি যে একাকার ২য়ে গেছে। কাজেই বচন-ভঙ্গি বজায় রাথতেনা পারলে স্থ্যভঙ্গিও যে অচল হয়ে পড়ে। কীইনের বিশে-যত্ত এইখানেই।

এই ধে বচনভঙ্গির সঙ্গে জরভঙ্গির বেমাল্ম সংমিশ্রণ, এর মূলে, আমার বিশ্বাস, চৈত্য মহাপ্রভুর প্রভাব ও আদুর্শ অনেক্থানি কাজ করেছে।

মহাপ্রভূ নিজে দিখিজয় পিণ্ডিত হয়েও আপামর সাধারণের উপথোগা করে তার ধর্ম্মত এবং ধ্যাবাণী প্রচার
করেছিলেন। তার এই জনকলাাণকর আদর্শ মন্তুসরণ করেই
তার সঙ্গাতজ ভজেরা তাদের গভার সঙ্গাত-পাণ্ডিতাকে
আপামর সাধারণের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করেছেন।
তাদের সেই কল্যাণবৃদ্ধিপ্রণোদিত শুভপ্রভেরীর করেই
হয়েছে উদ্ভাঙ্গ কার্ডনসঙ্গাতের জয়। আলানর সাধারণের
উপভোগা করে তোলবার এই কল্যাণবাসনাই বৈশ্ববসঙ্গাতাচার্যাগণকে সাধারণ বাঙ্গালীর অতিবড় ঘরোয়া
বচন-ভঙ্গির মঙ্গে উদ্ভাঙ্গ সঙ্গাতের স্তর্লালার সমন্বর-সাধনে
সচেই করে তলেছে।

তাছাড়া আমার মনে হয়, কীর্ত্ন-সঙ্গীতের এই বচন-ভঙ্গি ও স্থ্যভঙ্গির সমন্ত্রে গঠিত সামাগ্রক সঙ্গীত-রূপটির আড়ালে রয়েছে যে স্তর ও লয়ের ভাব ও ভাষা-নিরপেক্ষ নিছক কাঠামো, মহাপ্রভুর প্রভাব সেখানেও মথেষ্ট বৈচি-জ্যের স্পষ্টি করেছে। কেমন কবে করেছে, সেই কথাই এইবার বোঝাতে 55%। করবো।

কীর্তনের মধ্যে তিনটি জিনিস বিশেষ করে আমার কাছে নৃতন ঠেকে। একটি হচ্ছে কম্পন-বাহুলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে খন খন লয়-পরিবতন। তৃতীয়টি হচ্ছে একপ্রকার নৃতন ধরণের স্থারোচ্যারণ পদ্ধতি। এ জিনিসটা লিখে বোঝান যায় না। তবু যুত্টা পারি বোঝাবার চেষ্টা করবো।

এঁই—এই এই শদতটি এবং ইহারই অন্থর নাকিস্থানে প্রপুর একাধিক নার উচ্চারিত এক বা একাধিক

ফ্রাশন্দ কেউ যদি খন চিনিরে চিনিয়ে, এড়িয়ে এড়িয়ে,

জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করে, তাংলে যেমনটি শোনায়

কীর্ন-গানের মধ্যে মানে মানে সেই রক্ম একটা নৃত্ন
ধরণের স্বোচ্চারণ-ভঙ্গির প্রাত্তাব দেখতে পাঁওয়া যায়।

কোন লোক গুমের পোরে কথা বললে তার কণ্ঠস্বর ধেমন গুরু অস্পাই নয়, কেমন ধেন জড়ানো-জড়ানো, কেমন ধেন এড়ানো এড়ানো ঠেকে, অনেকটা সেইরকম। এইখানে মনে রাগতে হলে, এই বিক্ত উজ্ঞারণ বেস্তরে হচ্ছে না, রীতিমত স্তরে হচ্ছে। -অথাং এটা কাত্ন-সঙ্গীতের একটা বিশেষ আঞ্চিক হয়ে উঠেচে।

কী হঁন-দিলীতের এই তিন্টি বিশেষ আদিক, অধাং কম্পান-বাঙলা, ঘন ঘন তাল-পরিবর্তন এবং ঝিমানো ও জড়িত স্থরোচ্চারণ পদ্ধতি উচ্চান্ত কার্তন-সলীতের একবারে অপরিহার্য অঙ্গ বললেই চলে। এখন দেখা যাক এই তিনটি জিনিস কোখা থেকে এলো।

আমার মনে হর, এই তিনটি জিনিস এসেছে মহা-প্রভুর দিনোয়াদ অবস্থার দশাপ্রাফিকালীন দিবা-লক্ষণগুলি পেকে। কেমন করে, সেই কথাই এইবার বলবো।

্প্রথমে কম্পন বাছলোর ক্যা ধর। মাক। স্বরক্ষান কীর্তন্দ্রীতের যে একটা অপরিহায় অঙ্গ সেকথা সকলেই জানেন। নাব কর্মে কম্পন নেই, তার প্রেক্ কীর্ভন গাইতে যাওয়া ধুইতা মার। গলা দিয়ে যার গিট্কারি বেরোয় না, তার প্রেক্ষ প্রোল গাইতে যাওয়া যেমন বিভ্র্না মার, কম্পন যার গলায় নেই, তার প্রেক কীর্ভন গাইতে যাওয়া তেমনিই বিভ্র্না।

আপনারা সকলেই জানেন, মহাপ্রভু ধখন ভাগবত-প্রেমে মাতোরার। হরে উঠতেন, তখন স্তব্ সদশরীর নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরও ভাবাবেগে গর থর করে কাপতে।। মহাপ্রভুর সেই দিবোলাদ অবস্থার আবেগপূর্ণ কম্পিতকণ্ঠের প্রতিপ্রনিই কি আমরা স্তনতে পাই না কীত্র-স্পীতের এই কম্পন-বাহুলোর মধ্যে প

কী এন-সঙ্গীতের দ্বিভার বৈশিষ্টা, গ্রথাং ঘন ঘন তাল-পরিবর্তনের কথা এটবার ধরা থাক। সেথানেও আগর। দেখি, মহাপ্রভুর দিব্যোলাদ অবস্থার ছবিটিই আথাদের মান্স চক্ষের সামনে ভেনে উঠেছে।

মহাপ্রভুর জীবন-চরিতগুলিতে আমরা পাই, ভাবাবেশ-কালে তিনি কখন ঘন ঘন লক্ষ প্রদান করছেন, কখন আবার ভাবাবেশে তাঁর স্কাঙ্গ এলিয়ে পড়ছে। কীর্তনের অতর্কিত ঘন ঘন তাল-পরিবর্তনের মধ্যে মহাপ্রভুর দিন্যোরাদ অবস্থার দেই ঘন্মন ভঙ্গি-পরিবর্তনের চিত্রটিই কি আভাসিত হয়ে উঠছে না ?

মানুষ যথন উৎসাহিত হয়ে ওঠে, তথন সে আপনা হতেই দ্রুত ছলে কড়ের বেগে কথা বলে যায়, তথন তার কর্মপর হয়ে ওঠে তীব্র এবং জোরালো। আবার সেই মানুষ্ট্ যথন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তথন তার কথা-বলার ছল হয়ে ওঠে দীর্ঘ, বিলম্বিত, এবং কর্মপ্র হয়ে ওঠে মৃত্ ও অপ্পষ্ট। কীভনের ঘন ঘন তাল-পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মহাপ্রভুর দিবোঝাদ-অবস্থার এই সব ঘন-ঘন মনোভাব পরিব্যানের চলচ্চিত্রই আমাদের মানস-নেত্রের সামনে ভেসে ওঠে না কি পূ

এইবার কীতন-সঙ্গীতের তৃতীয় বৈশিষ্টাটির কথা ধরা যাক্। এটি হচ্চে একপ্রকার জড়িত, অবক্ল, অস্পষ্ট, মুচ্চাহত কর্মস্বের স্থবান্তকরণ।

াদনোঝাদ অবস্থায় দশাপ্রাপ্তির পূর্ব মৃথুতে অথাং ভাবাবেগের প্রাবল্যে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানহীন হবার প্রাকালে মহাপ্রান্তর কর্পন্তর আবার আকালে মহাপ্রান্তর কর্পন্তর আবার এবং ভাব-গদগদ হয়ে উঠতো, একথা সকলেই জানেন। আমার মনে হয়, মহাপ্রান্তর দেই সময়কার জড়তাপূর্ণ, অস্প্রে, ঝিমিয়ে-বড়া কর্পন্তরে দ্বাভঙ্গিট চৈতন্তভক্ত বৈশ্ব সঙ্গীতাচার্যাগণের চেপ্তায় ক্রীতন-সঙ্গীতের মধ্যে অক্সপ্রবিপ্ত হয়ে একটি বিশেষ আঞ্চিকরূপে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এইভাবে বাঙ্গালীর নিজম ঘরোয়া বচনভঙ্গি এবং মহাপ্রভুব ভাবাবেশকালীন আঙ্গিক ও বাচনিক দিবালক্ষণ-ওলির সঙ্গে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের স্থর ও তালের বিচিত্র লালাভঙ্গির অপূর্ব সমন্বর হয়েছে আমাদের এই কীর্ভন-সঙ্গীতের মধ্যে।





( পূর্ব প্রকাশিতের প্র )

ধ্রণী মুখ্যো কেপ্লনের হাড। পিপড়ের পশ্চাদেশ টিপেও নাকি সে চায়ের কাপে মেশায়—যদি তাতে গুড়ের সাশ্রর হয়। ধরণীর বাপুতি আমলের ব্যবসা ওই খট বাসনের। অনেকেই তাতে দালান কোটা দিয়েছে, কিন্তু ধরণী মুখুযো সেই তেমনিই রয়ে গেছে। চেহারাটা ও দড়ি পাকাচ্ছে, আর মাথার বাকী চল ক'গাছিও উঠে যাচ্ছে 15/4/3 |

নাকে কাছে--ধ্নে-প্রাণে ছুবে গেলাম। যা দিনকাল পড়েছে। এ কান্না নাকি তার চিরকালের।

দোকান ঘরের বাইরে বসেছিল। কিছদিন থেকেই দেশতে তার কারবারেও মন্দা এসেতে। চালানী কারবারে তে। বটেই -বন্ধকী কারবারেও। অবশ্য বন্ধকী কারবার চলে ভালে। গ্রীদ্মের সময় থেকেই পূজা অবধি। মৃনিধ-মাহিন্দার নিয়মধাবিতদের খরে যেন একটা টাকার জন্ম হাহাকার পড়ে যায়।

···শেষ অবধি কোনদিক দিয়েই সে টান মেটাবার পথ না পেয়ে আদে ধরণী মৃথ্যোর কাছেও।

শুসুহাতে টাকা পয়সা দেবার লোক সে নয়, দর্শনী আনতে হয়। তাই তৃ এক টাকার বিনিময়ে তার অন্ধকার ওদোম ঘর ভরে ৬ঠে পিতলের হাড়ি কলসী বাটি থালায়; এবং অধিকাংশই আর ছাড়াতে আসে না।

একদিন অজ্ঞাত পথে তারা আবার পালিশ হয়ে নোতুন মালের সঙ্গে সদরে চলে যায়; এক টাকার মূনাকা দাড়ায় দশ টাকা—অবগ্য বছর থানেক পর।

আর ধারা আনে রাতের অন্ধকারে তারা আনে হার-বালা—না হয় তধবালা, নিদেন রূপোর পৈছি মল পাইজোর।

ধরণী মুথ্যোর কারবার সাত পাচে ভালোই চলেছিল। केमानीर (यन একেবারে ঠোশ পড়ে গেছে।

বদে বদে ত্লভে। ১ঠাং বেজাবাউরীকে আদতে দেখে চোথ খুলে চাইল -ঠিক চাওয়া বল। যায় না একে, নিরীক্ষণ করাই বলা শায়। বেজার হাতে একটা পিতলের চাদরের কল্পী। সেটাকে সামনে নামিয়ে দেয়।

ধুরণীও নিরীক্ষণ করে এবার সেইটাকে বেজাকে নয়। গন্থীরভাবে কতুয়ার পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দিয়ে কলসীটা ঘর ঢোকাতে যাবে। বাধা দেয় বেজা।

- আত্তে তিন টাকা লাগবেক।
- —তিন টাকা! আঁা —
- —আজে!

ধরণী ইতিপূরে এ রকম অনেক করেছে। **আজও** ভাই করে। পা দিয়ে কলসীটা ঠেলে দেয় ওর দিকে।

--হঠ! তিন টাকা-- খাদের নীজ নাকি রে টাকা! বেজাও কল্পীটা উঠিয়ে নিয়ে নেমে গেল চুপ করে। 'অবাক হয় ধরণী। প্রথমটা যেন বিশাস করতে পারে না।

#### ·· — अँगाई।

বেজা দাড়াল মাত্র। একটু আগেই দেখে এসেছে কামারপাড়ার লোকই তিন টাকা দেবে বলেছে। এখানে এদেছিল পুরোণো বাবু! তা নমুনা দেখেই খেন মন মৈজাজ বিগড়ে গেছে।

.∵ . বলে ৩ঠে—-আজে তিন্ টাক। দেবে বলেছে গুপী · কামার।

় তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে ধরণী।

—তিন টাকা দেবে তুর বাবা। তা যা না কেন সেই-খানেই।

একবার ফিরে দাঁড়াল বেজ।। কঠিন কঠে জবাব দেয়—গাল দেবানা ঠাকুর।

ক্থাটা মুখের উপর ছুড়ে মেরে চলে গেল দেহন হনিয়ে। গুম হয়ে বসে থাকে ধরণী মুখ্যো। কেমন থেন কড়া জবাব দিয়ে চলে গেল ওই লোকটাও।

নুঝতে পারে কেন তার কারবারে মন্দা পড়েছে। এই-বার যেন একটা শক্ত বাধা আসছে। চুপ করে বসে থাকে ধরণী।

···একা ধরণী নয় এ পাড়ার অনেকেই তাই টের পেয়েছে—ভাবছে।

ভাবছে তারকবাবুও।

শতীশ ভটচায শেষ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে। ওই
কামারপাড়ায় এখান ওখানে পেটো ঠুকরে চাল কলা যা
সংগ্রহ হয় তাতে মান্তুষের নয়, কাক চিলের পেট ভরে।
তার চেয়ে এই পাড়াই ভাল নিতা সেবা হচ্ছে। এটাসেটা তো লেগেই রয়েছে পাল পাবণ।

নৌকা বাঁধতেই হয় -বড় গাছেই বাধবে।
 কথাটা সতীশ ভটচায় আজ পরিকার করেই জানায়।

 —আপনার কথাই সত্যি বড়বাবু।

অবনী ম্থুযো বানের আগে থড় কুটোর মত মাপা নাড়ে, ঢাকের আগে গেন কাঠি বাজছে।

— বাদ্ধণকা বাদ্ধণো গতিঃ। বংশের কেউ শৃদ যক্সায় নি। নেহাং ভুলটা আমিই করেছিলাম। তাই সংশোধন করতে চাই।

তারকবার একবার মৃথ তুলে চাইল ওর দিকে। স্বযোগ রুঝে সতীশ ভটচাথ যেন আংরায় ফুঁ দিয়ে গণ-গণে করে তুলছে আগুনটা।

— ওদের মাটি মাড়াতেও ঘেরা হয় বড়বাবু। আধ-পেটা থেয়ে থাকবো তবু ব্রাহ্মণ হয়ে ওথানে ধাবো না।

সতীশ ভটচায এরপরই গুরু করে তার শ্রন্ধেয় পিতা-মহ পঞ্জীর্থ মশায়ের কথা, গ্রামের অনেকেই বহুবার তা গুনেছে- তারকবাব্ও। তবু সতীশ ভটচায স্বাওড়ে চলে।

— দেবার মামলার তিদ্বির করে ফিরছেন সদর থেকে, বোশেথ মাদের দিন, ধুপ রোদ। তেষ্টায় পলা শুকিয়ে কাঠ — বৃড়োবামূন বহরাথূলা গ্রামে টাউরি থেয়ে পড়ে যায়। হাঁ হাঁ করে ছুটে আদে তেলিরা। বেরামণ !… কি করে ? শুপু চোথে আর মাথার জলের ঝাণটা দিয়ে হাওয়া লাগায় — এককণা জল যেন মুথে না ঢোকে— দেই বংশের দস্তান আমি।

তারকবাবু কি ভাবছেন!

কামারপাড়ার ওরা কোখেকে এত সাংস পেল জানে
না; এদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছেড়েছে মালপত্র লেনদেনের।
ধরণী মুখুযো টাকে হাত বোলাচ্ছে। সেও বলে ওঠে—
বন্ধকী কারবারও উঠে গেল। শোনলাম নাকি টাকা ধারহাওলাতের পথও বন্ধ করবে।

#### ——ছ'---

অবনী বলে ওঠে—শোনলাম তারা নাকি সমবায় করছে।

সতীশভটচায ও কোড়ন কাটে ওসব জানিনে বাবা, আমি বললাম মীমাংসার কথা- তা ভুবনো ধেন তেড়ে মারতে এল। ওই অভুলের ব্যাটা ভুবনো।

ভারকরত্ব জবাধ দেয় না। ওদের কথাগুলো শুনছে। মনে মনে পাক দিচ্ছে একটা বৃদ্ধি। হঠাং গোকুলকে আসতে দেখে ওরা চাইল ওর দিকে।

ক'দিন জেল হাজতে ছিল। কি করে জামিনে থালাস পেরে এসেছে। চুরির মামলা চলছে। প্রণাম করে পরম ভবিষ্ক্তের মত দাঁড়াল গোক্ল, থেন সারু মহাপুরুষ, বিনরের অবতার। আগ্রহ ভরে কুশল সংবাদ নেয়।

—ভাল আছেন বড়বাবু। জ্যাঠামশার —মেজকাকা— সারা গ্রাম শুদ্ধ থেন তার মধ্র সম্পর্ক লতার পাতার জড়ানো, মুথে মধু বর্ষিত হচ্ছে।

—মিছিমিছি টেনে নিয়ে গেল কাকা আপনারা থাকতে। ওই পথ দিনে যাচ্ছিলাম থপ্করে ধরে বেদম পিটিয়ে দিলে, ভাথেন কিনা পাটা—এথনও জথম সারেনি।

···বেল! বেড়ে চলেছে।

কি জনাব দেবে ওরা; আর কিই বা বলবে।

একে একে আড্ডাধারীরা উঠে যায়; ঘর খালি হয়ে
গেল—

চূপ করে বাসে আছে তারকবাবু -- ওদিকে গোকুল যেন কেমন অস্বস্থি বোধ করে। -- বের হতে যাবে। হঠাং তারকবাবুর ডাকে দাঁড়াল।

#### —শোন।

গোকুল ওর দিকে চাইল। তারকবাবুর মূথে কেমন একটা বিচিত্রভাব, এতক্ষণ ভেবে ভেবে একটা পথ বের করেছে।

গোকুল জানে—টের পেয়েছে কিছুটা।

তাকে কোন কাজে লাগাবে বড়বাবু; গোকুল সব পারে—পারতেই হবে তাকে।

কথাটা যেন আনমনে শুনছে—কোনদূর থেকে ভেসে আসছে ওই কথাগুলো গোকুলের কানে। শীতের আমেজ গিয়ে রোদ আসছে—বনঙ্মি কেমন ছায়াচ্ছন্ন উদাস হয়ে ওঠে।

ক্ষ্ধার্ত পিপাসার্ত একটি লোক—এথানে ওথানে কোথায় তার ঠাই নেই। কেমন পেটের ভিতর অসহ একটা জালা—সারা শরীরে তার ব্যাপ্তি!

···তারই মাঝে একটু ছায়াঘেরা শীতল পানীয় আর আহার্য্যের স্নিগ্ধতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল একটি নারী। কেমন স্থলর একটা পূর্ণতা তার মনে। ··· আদর আর স্বেহ্ডরা উপকরণে দেদিন ক্থার্ত গোকুলের মূথে যুগিয়েছিল গুলার অন্ত্রানীয়।

একটা স্কর অসভতি!

···বড়বাবুর কথা গুলো শুনছে দে। কেমন যেন চ্মকে. গুঠে।

—বড়বার ! না –না ! ও আমি বলতে পারবো **না**: বড়বারু ।

তারকরত্র ওর দিকে চাইল—তীর সন্ধানী কৃ**ঠিন** দৃষ্টি থেলে।

গোক্লকে যেন নীরব শাসন আর কঠিন তিরস্কার করে ভোলে। কঠিন কর্চে বলে ওঠেন বলতে হবে ভোকে। এই কথাই বলবি।

#### --- এতবড় মিছে কথা !

গোকুল ওর দিকে চেয়ে থাকে, তারকরত্বাবু তাকে লোভ দেখাছে —থাবার—আশ্রম—তার ঘর সব কিছু তুলৈ দেবে, যুগিয়ে দেবে, বিনিময়ে তাকে বলতে হবে ওই সব কথা!

··· কোথায় যেন অস্থায়ের মত বন্দী হয়েছে সে। জড়িয়ে পড়েছে নিজেরই জালে।

—নে! গোটাকতক টাকাও নগদ বের করে দেয়।

···স্তন হয়ে আদে গোকুল। শয়তানের কাছে আদৃষ্ঠ দাসথং-নামায় সব কিছু লিথে দিল সে, তার মহুক্তর, বিবেক, শুভবৃদ্ধি ধা সামাক্তম অংশও অবশিষ্ট ছিল—
স্বটুকুই।

এতদিন পর যেন ওদের পাড়ায় একটা সমবেত আশা রপ নিতে চলেছে। কাজ-কর্ম স্থক করেছে। এগিয়েও গৈছে অনেকথানি। অশোকই সেই পথ দেখিয়েছে। কামারপাড়া—তাঁতিপাড়ার সকলেই প্রায় কথাটা বুঝেছে;

এবার আর ঠকবে না তারা। অশোককে বলে—আপনিও থাকুন সমবায়ে।

অশোক জবাব দেয়—তোমাদের ব্যাপারে আমি ঢুকলে ত্দিন পর তোমরা না ভাব—ওঁরা শোনাবেন আমার নিজের লাভেক জন্মই আমি এসব করেছি।

— আমরা তা মানবো না! এমোকালী জনাব দের।

— তুমি না মানো, অন্য অনেকেই ক্রমশঃ সন্দেহ করবে।
তার চেয়ে তোমাদের কাষ তোমরাই করো, আমি একজন
মেম্বই রইলাম।

···অতুল কথাটা ঠিক যেন বিশ্বাদ করতে পারে না।

—তবে খামোকাই থাকবেন আপনি!

বিনা সর্তে—বিনা স্বার্থে এতবড় দায়ির, এই ঝামেলা কেউ নিজেব থাড়ে তুলে নেবে এটা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না তারা। বাবুদের অনেকেই এসেছিল— স্বনী মুখুযোও এসেছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে।

অবনী মুখুযোই বলেছিল — যেমন তারকবার তেমনি ওই মশোক। কাউকে বিশাস করিস না ভূবন, অল রট! ছুজনে মামা ভাগ্নে—তলে তলে একেবারে ক্লোজ কন্টাক্ট, মানে এই শড় আছে বুঝলি। তা কই --দেখি কি দরখাস্ত করলি তোরা।

এমোকালীই জবাব দেয়— আজে কাগজ-পত্ৰ সব ছুট-বাৰুর কাছেই বইছে।

রমণ ভাক্তার সাবধান করে দেয়—অননীবাবুর কথা শোন কেলে, ঘাঁং ঘোঁং সব জানে। আর গ্রামের পঞ্চ-জনকে নিতে হবে তবে তো সমবায়।

অবনী ধুয়ো ধরে - হাজার হোক ডাক্তার মাত্রষ, উনি। হেলু মাষ্টার—ধর আমি—সবাইকে মৃথ বাছাবাছি মেম্বর কর।

অতুল অবাক হয়ে যায়। তাঁদের এতদিন দেখা যায় নি। হঠাং যেচে এসে এত উপদেশ দেওয়াটা কেমন বিচিত্র ঠেকে।

জবাব দেয়—ভেবে দেখি, আমরা ম্থা লোক, আপনাদের ছাড়া তো গতি নাই। অবনী মুখুংযা—রমণ ডাক্তার সেদিন চুপে চুপে বের হয়ে এসেছিল।

আর কিছু না করতে পাকক – অশোক আর তারকবাব্র মধ্যে ধে মামা ভাগ্নে সম্পর্কটা আছে তাদের মধ্যে কোন ধোগসাজক থাকা বিচিত্র নয়, এই প্রশ্নটা ওদের অনেকের মনে তবে দিয়ে এগেছিল।

গদাকামার হাই বলে এঠে—খুড়ো শেষকালে মেন একথাল থেকে অন্ত ভোবার না পড়ি কিন্তুক। সেই যে বলে না 'ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে। ভূত বলে আমি পেলম কাছে'। তাই বেন না হয় অতুলখুড়ো।

কালীই ধমকে ওঠে - থামো দিকিন!

কিন্তু এসবের মধ্যেই অশোক গেল না। অবাক হয় তার। অনেকেই অশোকের এই ব্যাপারে।

যতুল কামারের বারান্দার আবছা আধার নেমেছে। বৈঠকের লোকগুলোর মুথ স্পষ্ট দেখা ধার না। তাদের মারো অশোক স্পষ্ট কথায় শুনিয়ে দেয় ওই মত।

- —তালে আমাদিকে কি পথে বসাবেন ছুটবাব্!
- —কেন ?

আপনি পাকছেন না, শেশকালে স্থ্যু মান্ত্র্য, এতটাক। দেনা দায়িকলিয়ে বদে বসবো।

হাসে অশোক ছেড়ে যাবো না কামার কাকা; পাশেই রইলাম। কাজতো এখন সবই বাকী, এখন যাবে। কোথায়।

রাতহরে আসছে। বের হয়ে আসে অশোক। উঠোনের পাশে বড় বৌকে দেখে টাড়াল।

- --- उत्तर्यक माम।
- <u>—-₹11</u> !

মেয়েটা সবকগাই শুনেছে। দেখেছে গ্রামে ওদের বিরাট প্রতাপ। শশুরবাড়ীর গাঁয়েও অশোক তার নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে—অর্জন-করেছে ওদের প্রীতি শ্রদ্ধা বহুমুলা দিয়ে। আজও তা দেখেছে কদম বৌ।

- —চলেযেছ ?
- —হা।

কদম বৌ হাসছে। ওর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয় অশোক।

কদম বলে ওঠে--চা করছিলাম যে।

—্যাক। রাত হয়েছে।

কদম পরিহাদ-তরল কণ্ঠেই বলে ওঠে।

- ---বাবাঃ, ঘরে কেউ নাই, তবু ঘরে কেরার টান তে।
  দিব্যি রয়েছে দেখছি।
- —অশোক দাঁড়াল না। সাইকেলটা নিয়ে বের হয়ে গেল পথে।

আবছা অন্ধকার নেমেছে। গ্রামপণ প্রায় জনহীন।
শীতের আমেজ তথনও যায়নি।…ক্য়াম। আর চাঁদের
আলো দ্রের উৎরাই ডাঙ্গার বুকে শালবন্দীমা আচ্ছন
করে তুলেছে। কোণায় ডাকছে একটা রাভজাগা পাণী
কেমন করণ বিধাদমাণা স্থরে।

পথের ধারে বাড়ী গুলো কেমন তন্দ্রাচ্ছর।

নীলকণ্ঠনাব্র বাড়ীতে তথনও আলো জলছে। কি ভেবে গামল অশোক। জানলার বাইরে দেখা যায় একফালি মান আলোয় প্রীতিকে—পডছিল বোধ হর।

থমকে দাঁডাল অশোক।

প্রীতিকে এমনি রাতনির্জনে কোন মায়াময় একটি স্থানর পরিবাশে ইতিপূর্বে সে দেখেনি! কেমন যেন নিবাসিতা একাকিনী একটি সত্তা রাতনির্জনে কোন বিচিত্র জগতের লোক সে—পথ হাবিয়ে এথানে আটকে পড়েছে।

#### -- আপনি !

হঠাং যেন ধরাপড়ে গেছে অশোক কি একটা অপরাধ করতে গিয়ে। মনে মনে লজ্জিতই হয়। আমতা আমতা করতে থাকে।

—যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। কাকাবার আছেন ?

সেই লক্ষা এড়াবার জন্মই যেন সহজ্ঞাবে ওদের বৈঠকথানাতে ঢুকলো। এগিয়ে আসে প্রীতি—বাবা সদরে গেছেন।

- —একটু জরুরী পরামর্শ ছিল।
- —কাল কিরবেন।

কণা বলল না অশোক। রাত হয়ে আসছে—কি ষেন একটা স্তব্ধরাত্রি। সব হারিয়ে গেছে। সবাই। জেগে আছে মাত্র তারা।

— আচ্ছা গ্রামে আপনার মন টেঁকে ? প্রীতির প্রশ্নে ওর দিকে ম্থতুলে চাইল অশোক। কেনন সোজা একটা প্রান্ত তার উত্তর দিতে পারেনা অংশাক।

প্রীতির সোপে মথে একটা চাবা বিবক্তি। **আলোয়** দেখা যার ওর স্তন্দর স্তঠাম দেখের ভাজে ভাজে ভাজে কেমন একটা কবেতী সত্তা, একটা কবি স্থান্ত বলিষ্ঠ দেহ, মুখে বৃদ্ধির সভেজ একটা দীপি।

শান্ত নিগর করাশাক্তর আকাশে একটা মান তারার দীপ্রির মত ওই চোগত্টো তার দিকে কোন দ্র থেকে চেয়ে আছে। প্রীতিও অনেকদিন থেকে কথাটা ভেরেছে।

- -- এমনিকরে গ্রামেই কি কাটাবেন গু
- —এথানেও তে। কাউকে থাকতে হবে। **অশোক** ওর কথার জবাব দেৱ।

এই অন্ধকার পাড়াগায়ে - অবাক হয়ে গেছে গ্রীতি।

— অন্ধকার একদিন আলো হবেট। নোতৃন মান্তবের দল আদ্বে— তাদের পথ দেখাতে আমরা অন্ততঃ মশাল্চি হতেও তো পারি।

কেমন খেন ক্যাট। মনংপ্ত হয় ন। প্রীতির।

-- ওমর আদর্শের কখা। আমূলে কি ওর দাম।

প্রীতির দিকে চেয়ে থাকে অংশকে। ওর জুচোথে কোন এক ঘরের নেশা, মনির্দিষ্ট পথে পুরে বেড়ানোর চেয়ে যারা ছোট ঘরের মাঝে আনন্দ আর শান্তির সন্ধান করতে চায় প্রীতি তাদেরই দলে। কোন আদর্শ-স্থপ্প ওর জগতে নেই। কঠিন বাস্তবটাকেই চেনে ওরা।

বলে ওঠে অশোক —িক ওর দাম — খাদলে কোন দাম
আছে কিনা ভাও জানিনা। শুরু এইটুকুই বলনো অন্ততঃ
ওই বিধাদটুকু আমার কাতে তার জ্ঞাই এথানে
রয়ে গেডি।

—কোন ভবিগতের প্র না খ্জেও? লেখাপ্ড।
শিথেছেন —আজকের দিনে যেমন করে গোক বাঁচতে
পারেন একটা ভাল কাজকম গুডিয়ে নিরে—

হাদছে অশোক। পেমে গেল প্রীতি ওর অতর্কিত এই হাসিতে। নিজের মনেব একটা চাপা বাাক্লতাই কোথার ধরা পড়ে গেছে। অনুষ্ঠক অশোকের জন্ম সে অনেকথানি বেশা ভেবে কেলেছে, তাই হয়তো ওকে জীবনপ্থ দেখাবার এই অহেতুক বাাক্লতা। নিজের কাছে নিজেরই লজা আমে।

- —আপনার মাও তো বেঁচে নেই ?
- —না। মাকে আমার মনে পড়েনা। বাবাও বিদেশে। তবে শীঘ্ঘীর নাকি রিটায়ার হয়ে আসছেন।
  - —এই থানে ?
- —না, কলকাতার বাড়ীতে, না হয় বাক্ডায় থাকবেন।
  - ---আর আপনি ?
- —এই পাড়াগাঁয়েই। কলকাতায় আমার মন টেকেনা।
  মনে হয় কেমন থেন হারিয়ে গেছি। নিজের সব কিছু
  হারিয়ে ওই মহাচারের বিরাট চাকার গতিবেগে আমিও
  থেন অবিশ্রান্ত ঘুরছি। পায়ের নীচে কোন মাটি
  নেই।

অশোকের মূথে একটা বেদনার ছায়া। হঠাৎ কথা থামিয়ে উঠে পড়ে।

—চলি, রাত হয়েছে।

···কথা বললো না প্রীতি। অশোক বের হয়ে যেতে দরজাটা বন্ধ করে চূপকরে দাঁড়িয়ে থাকে।

কেমন অত্যন্ত একা অসহায় মনে হয় নিজেকে। অন্তহীন তমসার রাজ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে একটি একাকিনী সত্তা।

এই মাটি—এই জীবনঘাত্রা অন্তর্থীন দিগন্ত্যীমা আর নীল আকাশের অসীমে অশোক যেন কোথার হারিরে গেছে, তাকে খুদ্ধছে একা একটি মেরে।

···প্রীতি চুপ করে বসে থাকে।

—ভতে যাবা নাই কো ?

বুড়ী ঝিয়ের ভাকে ওর দিকে চাইল।

—হাা, এই যাচ্ছি।

ঝিটাও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে
—এত বয়স হল তবু দেখার যেন শেষ নেই।

ষতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে।

নীলকণ্ঠবাবকে কোলে পিঠে করে মাহ্য করেছিল বুড়ী; আজ তার আমল যায় যায়—নেয়েকে দেখছে। এরা যেন কেমন বিচিত্র।

বারবার বলেছে মনদার মা—এইবার মেয়ের বিয়ে দাও। কেমন উদোদ পারা লাগছে উকে।

কিন্তু কে কার কণা শোনে।

এতক্ষণ বারান্দায় বদে ঝিম্চ্ছিল আর শুনছিল ওদের ছন্তনের কথা, কেমন যেন সিপাই দারোগার মত তড়বড়ে সব।

অমন স্থন্দর ছেলেটা যদি হয় সাজন্ত দেখাবে। তা কে কার কথা শোনে। গলা খাটো করে হঠাং প্রশ্ন করে মনসার মা!

---হারে, কি বলছিল ছুটবা বু!

প্রীতি ওর দিকে একট় বিরক্তিভরা চাহনিতে চাইল। বুড়ীর জীর্ন ঘোলাটে চোণের দৃষ্টির মাঝে থেন বহু অতীতের কোন চটুল চাহনির বেদনাময় ধ্বংসাবশেষ।

…একট্ট অবাক হয় সে।

ধমকে ওঠে—কি আবার বলবে ! যা শোগে যা— ঘুমতে আর আদে না। সারারাত ঘং ঘং কাসবি।

হাসছে বুড়ী !

দাতপড়া লালচে মাড়িতে ওর হাসিটা কেমন বিশ্রী দেখার, ও যেন ব্যঙ্গ করছে প্রীতিকে। সন্দেহও করে— কি একটা বিচিত্র অন্তর্ভূতি জাগে প্রীতির মনে। অশোকের এই রাত্রিতে আসাটা যেন বুড়ীর মনে অকারণ সন্দেহের উদ্রেক করেছে।

চুপ করে পথে বের হয়ে চলেছে অশোক।

প্রীতির কণাগুলে। ওর মনে কেমন একটা প্রশ্নের সাড়া জাগিয়েছে। হেদে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, থামিয়ে দিয়েছে তাকে সত্যি; কিন্তু পথে বের হয়ে এসে এমনি স্তব্ধ অসীমের মানে কেমন ভাবনা তুলেছে মনের কোণে।

⊶াদর্শ! আর বাস্তব!

ছটো ছদিকের প্রশ্ন।

একটিকে ঘর ছেড়ে অসীম অনিশ্চিতের মাঝে এগিয়ে যাওরা, কোন স্থশান্তির সন্ধান তার মধ্যে আছে কিনা জানে না, আছে শুধু অপমান আর আঘাত, অন্তদিকে একটি শান্ত জীবনযাত্রার সঙ্কেত।

সেথানে শান্তি আনন্দ তৃপ্তি হয়তো আছে।

প্রীতির ত্চোথে তেমনি কোন স্তব্ধ শান্তিনীড়ের আহ্বান।

ছেলেবেলা হতেই সে স্কুলবোর্ডিং কলেজ-হোষ্টেলেই মান্থ। ঘরের বাঁধন সে জানে না তাই বোধহয় এমনি শান্ত রাত্রির গহনে কার হুচোথের চাহনিতে একটা অন্ত জগতের ইসারায় চমকে উঠেছে।

ছ ছ ঠাণ্ডা হা ওয়। বইছে, বনের ধারের রাস্তায় গরুর গাড়ী চলেছে ছ্র্গাপুরের দিকে। ছ-একটা ওদের লিগের সঙ্গে ঝোলানো লপ্তনের এক ফালি দোলা আলো—ছলছে আর ছিটকে পড়েছে পথে। কথার টুকরো শব্দ ভেসে আসে। বোধ হয় ধান বিক্রী করতে চলেছে ছ্র্গাপুর বাজারে। ভোর নাগাদ দামোদরের ধারে পৌছরে। তারপরই ভোরের আলোম পার হবে তিন মাইল বালিয়াড়ি। শিশির-জমা বালিতে পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে—কনকন করে। গরু বাছুর এই ঠাণ্ডায় ইাপিয়ে ওঠে। লালা ঝরে মুথ দিয়ে।

শেষতা জগত, রেল লাইন আর এই প্রায়ান্ধকার বন-বেরা অঞ্চলের মাঝে ওই দামোদরই একটা সীমারেখা সীমা-প্রাচীর রচনা করে আছে আদিকাল থেকে, সভ্যতার সব আলো, গতিরুদ্ধ করে দাড়িয়ে আছে থরস্রোতা ধ্বংসরূপী মহাকাল ওই দামোদর নদ।

একদিকে জীবন গড়ে—অন্ত দিকে ভাঙ্গার স্কচনা। তথ্ ভাঙ্গছে আর ভাঙ্গছে। অন্তহীন এই ভাঙ্গা গড়ার <sup>থেলায়</sup> রাত্রি দিনের পরিসরে মহাকালের চাকা ঘোরে তর্নিবার গতিতে।

তারা জলে—হাওয়া কাপে।

···বেজা বাউরী বদে আছে, বিনিদ্র রজনীর প্রাহর

ঘোষণা করে ডাঙ্গার দিক থেকে একটা বনপালানো নিয়াল, তুটো নীল চোথ জলছে কি এক খাপদ লালসায়! কাশতে বেজা বাউরী।

··· জীর্ণ শরীরে কেমন একটা ক্লান্তি আদে! তবু ঘুম আদে না। অবশিপ্ত বিষাক্ত রক্তটুকু ধেন মাথায় উঠেছে।

বৌটা নেই ! এক খুমের পর উঠে তামাক থাবার থেয়াল হয়েছে। বেজা খুমোয় ওই একটুকু—দিনাস্তে একবারই থেতে পায়। ওই সান্ধা বেলাতে চাট্ট ভাত আর শামুক গুগলীর ঝাল পুই শাকপাতা দিয়ে; সারা-দিনের অসহ জালার পর ছুমুঠো ভাত যেন সারা শরীরে একটা মবসাদ আনে।

শান্তি ছেয়ে আসে। ঘুমোয় একটুকুন ভাত-ঘুম।
তারপরেই আবার যা কে তাই। রাত কাটে—জেগে
থাকে স্থপ্তিমগ্ন বাউরীপাড়ার একটা অর্দ্ধমৃত প্রেতাত্মার
মত ওই বেজা বাউরী।

আজ ঘুম ভেঙ্গে থেতে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে তামাকের ভাঁড়টা, যদি একছিলিম অবশেষ থাকে।

তালাইটা ফাঁকা—-চালের বাতার ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এমে পড়েছে। বৌটা নেই।

—এাই।

বৃড়ীমা একদিকে পড়েছিল ছেড়া কাঁথা চাপা দিয়ে? আধমরা ভাল্কের মত। ওর চীংকারে বিরক্ত হয়ে ওঠে—গ্রাই চুক করে থাক।

—বৌটা কুথায় ?

মা বুড়ী চেঁচিয়ে ওঠে—গুধোবি সিটোকে আত ছপুরে কুথা যায়!

বেজা চুপ করে এসে বাইরে বদল। কেমন হু হু হাওয়া বইছে। রাতের কনকনে হাওয়া।

নিঝ ঝুম বাউরী পাড়ায় কোথায় কে যেন ককিয়ে কাদছে। নিতে বাউরীর আধমরা ছেলেটা কাদছে ককিয়ে — বোধহয় পেটের জালায়। পেটের জালায় ওরা ভুধু কাদে।

আর বুক জলছে বেজার।

হঠাং কার হাসির শব্দে চমকে ওঠে—**আঁধারে পেত্নীর** মত দাঁড়িয়ে আছে মৃতিটা। ছেঁড়া ময়লা কাপড় থেকে তুর্গন্ধ বের হচ্ছে। তথনও পেত্রীর মত ক্ংসিত মেয়েটা হাসছে কদ্য বিঞী স্থারে।

थभरक अर्घ त्वजा-आहे!

---বোটোকে খুজছিদ ? দেশগো বড়বাবুদের খামারে
--হিঃ হিঃ হিঃ। হাসিতে কেটে পড়ে বাউরী পাড়ার প্রেতায়া। থিলথিলিয়ে হাসছে ওদের ঘরের সর্বনাশা আগুন দেখে।

···বেজার অক্ষম দেখেঁর কোনে কোনে যেন আগুনের ধারা বইছে। জল্ছে সারা গা।

হাতের কাছে পড়েছিল একটা আবপোড়। জ্বড়ো কাঠ —তাই তুলে নিয়ে উঠে দাড়াল। সবে যায় মেয়েটা।

হঠাং আবছ। অন্ধকার ভেদ করে কাকে আসতে দেখে ন্তর দিকে চাইল বেজা। বোটা রাত-তৃপুরে অভিসার সেরে ফিরছে, মনে তথনও রঙ্গীণ নেশা। নোড়ন চুরে শাড়ীর খুঁটে বাধা কটা করকরে রূপোর টাকা; কপালে কাচপোকার টিপটা কোখার খুলে পড়েছে।

কি যেন একটা উন্মাদ দম্ভার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আসছে—তবু মনে মাদক-স্থারের রেশ মুছে যায়নি।

সামনেই বেজাকে জুমড়ো কাঠ হাতে দাজ়িয়ে থাকতে দেখে একট অবাক হয়ে যায় —যেন ভয় পেয়েছে। পরক্ষণেই সামলে নেয় বৌটা।

বেজাও ওরদিকে চেয়ে থাকে ; বৌটাকে দেখছে সে। ---নোতুন শাড়ী পরণে—দেহে কেমন উভরোল চেউ। বাউরী পাড়ায় ওকে মানায় না।

—-হা করে অমন উদোস মেরে দেখছিস কি ? জুমড়ো কাঠ হাতে।

त्वज्ञ। शङ्गेत कर्छ जनान तम्य-- इत्क !

হাসছে মেয়েটা —রাস্তার সম্মাইতো ওমনি হা করে চেয়ে থাকে। তুইও!

কথা বলে না বেজা। এগিয়ে আগে। রাতের অন্ধকারে দপ্দপ্জলছে ওর শীর্ণ কোটরাগত ছটো চোখ; ধুকছে লোকটা। হঠাং সবশক্তি একত্রিত করে শীর্ণ শাঁড়ামীর মত হাত ছটো দিয়ে টিপে ধরে ওকে।

—এাই! কাপছে বেজার স্বাঙ্গ গরগরিয়ে।

বৌটাও চকিতের মত এক ঝটকায় ওকে ছিটকে ফেলে দিয়ে সরে দাড়াল—আচমকা ধাকায় ছিটকে পড়েছে বেজা।

গজরাচ্ছে বোটা—ভাত দিবার ভাতার লয়, কিল মারবার গোসাই আইছেন। মরেও নাথম! গায়ে হাত দিতে আসিস---থাইয়ে দাইয়ে তুর গায়ে জোর করছি

অসহায় বেজা উঠে বসেছে ততক্ষণে, ওই ধাকাটা তার দেহেই গুণু নয়, বিক্লত মনের কোনখানে নিবিড় বেদনা এনেছে।

···চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—খরের ভিতর চুকে গেল বিজয়িনীর মত বোটা।

তার মনে তথনও জীবনবাবুর খামারবাড়ীর এক প্রান্থে স্থানর ঘরটার স্বপ্ন, কেমন সেথানকার বাতাসটুকু অবধি স্থান্ধময়, মনোরম। কাক্যকে তকতকে। এথানে যেন কেবল জ্ঃথ আর আধার, এতটুকু আলোর নিশান। নেই। আধারেই হাতড়ে কাপড় ছেড়ে, ছেড়া কাঁথাথানা ঢাকা দিয়ে প্রয়ে পড়ে।

···বেজা তথনও বাইরে বসে আছে। কাঁপছে শীতে আর হাড়-কাঁপানো জাড়ে।

খাটতে আর পারবে না কোন দিনই। সারা শরীরট। যেন গুণ্ধরা বাশের মত পঙ্গু আর জীর্ণ হয়ে গেছে।… কুংসিত রোগে জারিয়ে দিয়েছে তার দেহ।

···না হলে নৌটাও আজ তার গায়ে হাত তুলতে সাহস করে।

থিক্ থিক থিক্ !

•হাসছে থেঁকশিয়ালের মত সেই কৃৎসিত টেরী বাউরী। একটা চোথ কাণা—তবু যৌবন তাকে বঞ্চিত করেনি। অভাবের নিদাকণ তাড়নার জানোয়ারের মত ঘুরে বেড়ায়। যদি কিছু রোজকার হয়।

ি — বেজার বৌকে তাই হিংসা করে, আনন্দ পায় বেজার ওই হেনস্থায়।

···বউটো ফিরে আইচে ই্যাগো ? দেখলম যেন। জবাব দেয় না বেজা।

··· টেরী বলে ওঠে—কুনদিন যাবেক আর ফিরে আসবেক নাই। ভাল করে ছাঁদন দড়ি করো।

টেরী বোধ হয় কোণাও ধেনো মদ গিলেছে, কেউ দিখেছে। বিশ্রী গুলায় তাই বোধহয় গান গাইতে থাকে—

—বেজাই দাদা কলাই থেয়ো না।

জানলা দিয়ে বউ পালাবে

দেখতে পাবে না।

বেজা স্তব্ধ নিধাক হয়ে বদে থাকে, কেমন হতাশ হয়ে টেরী থেমে গেল।

ক্রমশঃ ]

# স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি

### বিজয়লান চট্টোপাধ্যায়

ভগবান বাদের পৃথিবীতে পাঠান তার কাজ করবার জন্ম তাদের ঘুমানোর অবকাশ কোথায় ? ব্রাউনিংএর কাবে আছে, "Be sure they sleep not whom God needs!" একটা প্রাচীন মহাজাতির প্রস্থুও আত্মাকে জাগরিত করবার জন্ম রবীন্দ্রনাথকে কি বিধাতার প্রয়োজন ছিল না ? প্রত্যেক জাতিরই একটা স্বকীয় মর্মবাণী আছে। এই মর্মবাণীটিকে ঠিকমতো বৃক্তেনা পারলে জাতির প্রাণপুরুষকে আবিদ্যার করা যায় না। প্রথমস্তরের প্রত্যেক মনীধীরই প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৃদ্ধির উজ্জ্লতায়; সেই সম্জ্লে ধীশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছে বল্পনাশক্তির কর্মাণ কল্পনামিশ্রিত ধীশক্তিকে আশ্রম ক'রে তারা আবিদ্ধার করেছেন সেই আদর্শগুলিকে বাশ্রম মজ্লাগত আদর্শগুলিব জর্মবনি তাদের করে। তারা স্বদেশ-আত্মার বাণীমৃত্তি।

রবীন্দ্রপাহিত্য জাতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মবাণী। রবীন্দ্রনাথের লেখনীম্থে স্বর্গের বৃজিশিখা। সেই বৃজির আভায় আমরা দেখতে পেয়েছি ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষকে। আর এই সংস্কৃতি মান্ত্র্যকে বলেছে স্বচ্ছ বৃদ্ধির নির্মাল আলোয় সভাকে চিনতে, আর অকুভোভয়ে সেই সভারে অন্ত্র্যকর করতে। সমস্ত রবীন্দ্রপাহিত্যে যে ধ্বনিটী গন্ধীর নির্দোষে বাজছে সেটী হোলো, জয় জয় সত্যের জয়। যেহেতু ভাবাধিগের মধ্যে তলিয়ে গেলে সভারে জয়য়ার হর্তম পথকে আমরা ঠিকমতো অন্ত্র্যরণ করতে পারিনে, সেই হেতু ভারতীয় সংস্কৃতি ভাবাবেগ (emotionalism) আর কর্ত্বর এ হয়ের মধ্যে কর্ত্ব্যকেই প্রাধান্ত দিয়েছে। অর্জ্যন ক্রেয়র কাজ হয়ের দমন, পাপকে ঠেকানো। মর্জ্যন দেখলেন বিপক্ষের দলে তার আত্মীয়স্বন্ধন। তার হাত থেকে খসে পড়লো গাণ্ডীব। অ্র্জনের হাদম ভাবাব্রের আর কর্ত্ব্যের হন্দ্র ফেনিল। আত্মীয়স্বন্ধনের প্রতি

ভালবাসায় অন্ধ হয়ে কওঁব্যপালনে তিনি প্রাঘ্ম্য। আপ্ন-জনকে ভালোবাদতে পারার মধ্যে মন্ত্রগারের এমন কিছু গৌরব নেই। স্বামী বিবেকানন্দ গাঁতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঠিকট বলেছেন, "A cow can sacrifice its life for its young. Every animal can. What of that? It is not the blind, bird-like emotion that leads to perfection." প্রত তার বাছরের জ্যে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। প্রত্যেক জ্ঞানোয়ারই পারে। পক্ষীস্থলত অন্ধ্য তাবাল্ডা পুৰ্যতার কংনে: পৌছে দিতে পারে না। স্বানীজী বলছেন, একমাত্র নিশ্বল বৃদ্ধিকে সহায় করেই আমরা পুর্ণ মাস্ত্রপ হ'তে পারি। যে মাস্ত্রপ পূর্নান্তবে রূপান্তরিত হতে চার সে ভাবাল্তাকে কথনো প্রাধান্ত দেবেনা। ক্রফ তাই যুক্তির পর যুক্তির অবতারণা ক'রে, পরিশেষে অজ্নকে নিজের বিশ্বরূপ দেখিয়ে ভক্তের জ্ঞানচক্ষ উন্মীলন করলেন। দেই দিবাদ্ধি যথন এলো. তখন অর্জুনের মনে আর কোন সংশ্য রইলো না, সত্যকে তিনি পেয়ে গেলেন। সত্যের পথকে অন্তুসরণ করতে গেলে, আগে জানতে হবে সতা কি—আর গুণু স্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বারাই এই জানা সম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো প্রথমস্তরের ক্রি যাঁরে - তালের আবেদন ভাবাল্তার কাছে নয়, মানুষের নিশ্মপ্রদির কাছে -- থে-বৃদ্ধি সতোর সঙ্গে আমাদিগকে পরিচিত করে দেয়, আর কর্তুব্যের কঠিন পথকে অন্তুসরুণ করতে গেলে যা সতা তার সঙ্গে পরিচয়ের একান্ত প্রয়োজন আছে।

ক্ষের আবেদন অর্জ্নের ভাবাল্তার কাছে নয়,
তাঁর বৃদ্ধির কাছে—স্বজনপ্রীতির মুথোসপরা মোহের
মালিক্ত থেকে মৃক্ত স্থনির্মাল বৃদ্ধির কাছে। গীতায় ক্ষের
বাণীই ভারতবর্ধের মন্মবাণী আর রবীন্দ্রসাহিত্যেরও
মর্মবাণী। ভারতের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যকে মন্থন
ক'রে জাতির প্রাণপুক্ষাকে আবিদ্ধার করলেন রবীন্দ্রনাথ

আর এই প্রাণপুরুষকে আবিদার করে নব্যভারতের কর্ণে যে বাণী তিনি শোনালেন সেটা হচ্ছে: 'যা সত্য তাকে জানো নির্মান বৃদ্ধির আলোয়—যাতে তুমি কর্তব্যপালনে সক্ষম হও।' 'বিদায় অভিশাপ' কবিতায় কচের মনে থে দ্বন্দ দে ভাবালুতার সঙ্গে কর্তব্যের দন্দ। এই দন্দে বিজয়ী হয়েছে কর্ত্তব্য। দেবধানীকে কচ ভালোবেদেছে সমস্ত হাদ্য় দিয়ে। কিন্তু দেই ভালোবাদার ভাবাবেগে অভিভূত হ'য়ে কর্ত্তব্যকে কচ বিশুর্জন দিতে পারলেন না। কচ দেবতাদের কথা দিয়ে এসেছেন, সঞ্জীবনী বিভা পরিবেশন ক'রে তাঁদের নৃতন দেবর দেবেন। ব্যক্তিগত কোন স্থথের জন্মেই তিনি তার কর্ত্তব্যকে অবহেলা করতে পারেন না। যে-ভালোবাদার প্রভাবে মান্ত্র নিজের স্থথের লাল্সায় উন্মত্ত হ'য়ে স্মাজের বৃহত্তর কল্যাণকে ভুলতে বনে, দে তো ভালোবাসা এয় --দে মাগা। নারীমাগার ছারা কচ তাঁর স্বচ্ছ বুদ্ধিকে আচ্ছন হতে দিলেন না। কী তাঁর কর্ত্তব্য তা তিনি উপলব্ধি করলেন আর সেই উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে কচ তার প্রিয়াকে বললেনঃ

"ভালোবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কী ফল। আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্থর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধম্পসম,
চিরত্ফা লেগে থাকে দ্ধে প্রাণে মম
সর্ব্ধকার্য্য মাঝে—ত্যু চলে থেতে হবে
স্থেশ্ল সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
এই সঞ্জীবনী বিল্লা করিয়া প্রদান
ন্তন দেবত্ত দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে। তার পূর্ব্ধে নাহি মানি
আপনার স্থ্থ।"

স্থাকে ভোগ করবার এবং তুঃথকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা মান্ন্যের মজ্জাগত। স্থা ভোগের এই অদম্য ক্ষুধা মান্ন্য পুরুষপরম্পরায় পেয়েছে তার পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে। এই আত্মপ্রীতি যতক্ষণ দীমার মধ্যে থাকে ততক্ষণ বিপদ নেই। বিপদ ঘটে তথনই যথন নিজের স্থাথের লাল্সায় দিখিদিক জ্ঞানশৃত্য হ'য়ে মান্ন্য তার সমাজের কল্যাণকে গণনার মধ্যে আনা প্রয়োজন বোধ করে না। তথন ব্যক্তিগত ভোগতৃষ্ণা প্রবল হ'য়ে সমাজের শিরে ডেকে আনে প্রলয়ের ঝড়। ভারতবর্ধের সংস্কৃতি তাই হৃদয়ের দাবীকে অস্বীকার করেনি, কামকে পশুর ধর্ম বলে ঘুণার চোথে দেথেনি, কিন্তু কর্ত্তব্যকে স্থান দিয়েছে সকলের উপরে। রবীক্রসাহিত্যেও এই কর্তব্যের শন্তা নির্ঘোষ।

'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় পিতা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রমেহে অন্ধ হয়ে রাজার কর্ত্তবিকে ভুলতে বদেছেন। তাঁর কর্ত্তবাবোধ অপত্যমেহের ভাবালুতায় আচ্ছন্ন। গান্ধারীর আবেদন ধৃতরাষ্ট্রের শুভবুদ্দির কাছে। স্বামীকে তিনি প্রশ্ন করলেন,

"শুধাই তোমারে

যদি কোনো প্রজা তব, সতী, অবলারে

পরগৃহ হ'তে টানি করে অপমান,

বিনা দোধে, কী তাহার করিবে বিধান।"

রাজা উত্তরে বলেছেন, "নির্দ্ধাদন।" তথন গান্ধারীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এদেছেঃ

"মহারাজ, শুন মহারাজ

এ মিনতি। দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত

সতীবের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত

ন্যারধর্মে করহ সন্মান, ত্যাপ করো

হুগোধনে।

'দামান্ত ক্ষতি' কবিতাতে কাশীর মহিষী করণা শীত-নিবারণের জন্তে প্রজার কুটিয়ে আগুন দিয়েছে। দেই আগুনের লেলিহান শিখার দমস্ত গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গৃহহীন প্রজারা রাজার দরবারে এসে তাদের ছঃখের কথা নিবেদন করলো। কর্তন্যের নির্দেশে রাজা কিঙ্করীকে আদেশ করলেন রাণীর দেহে চীরবাস তুলে দিতে। তারপর,

> "পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা, 'মাগিবে ছয়ারে ছয়ারে ; এক প্রহরের লীলায় তোমার যে-কটি কুটির হোলো ছারথার

### যত দিনে পারো সে-কটি আবার গডি দিতে হবে তোমারে।"

এথানেও রবীন্দ্রনাথ ভাবালুতাকে প্রশ্ন দিয়ে রাজাকে কর্ত্ব্যবিম্থ হতে দেননি। রাজার কর্ত্ব্যবোধ অম্লান দীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। কঠোর হস্তে নিজের মহিষীকে শাস্তি দিয়ে তিনি রাজধর্ম পালন করেছেন।

'রাজা ও রাণা' নাটকে রাজা বিক্রমদেব রাজধর্মপালনে উদাসীন। রাজ্যের ক্ষার্ত্ত এবং লাঞ্চিত প্রজাদের কল্যা-ণের প্রতি তাঁর কোন দৃষ্টি নেই। রাণীকে নিয়ে অন্তঃপুরে তিনি আত্মস্থে নিমগ্ন। রাজার আচরণের প্রতি রাণী কটাক্ষপাত করলে বিক্রমদেব বললেন,

> "জানোনা কি প্রিয়ে সকল কর্ত্তবা চেয়ে প্রেম গুরুতর দু"

রাণী স্থমিত্রা যথন স্বামীকে বললেন, "পীড়িত প্রজাদের রক্ষা করো"—তথন রাজা দে কথায় কর্ণপাত করলেন না। ধত-রাষ্ট্রের কাছে গান্ধারীর আবেদন থেমন বার্থ হয়েছে, বিক্রম-দেবের কাছে স্থমিত্রার আবেদনও তেমনি বার্থ হলো। কিন্তু স্থমিত্রা তো শুরু রাজমহিণী নন, তিনি যে প্রজাদের জননী। রাজার ভূজবন্ধনের মধ্যে নারীজীবনের স্থথ আছে; কিন্তু দেই স্থেপের যুপকার্চ্চে প্রজাদের মঙ্গলকে তিনি কেমন করে বলি দেবেন প্রজার জননী হ'য়ে? তাই কর্তবের কঠিন আহ্বানে রাণী সংকল্প করলেন,

> "পিতৃসত্য পালনের তরে রামচন্দ্র গিয়াছেন বনে। পতিসত্য পালনের লাগি আমি যাবো।"

কর্তন্যপালনে স্বামীকে উদ্বৃদ্ধ করবার জন্তে রাণী স্থ্যিতা শেষ পর্যন্ত রাজাকে ত্যাগ করে গেছেন, আর এই ত্যাগ তাকে অমরমহিমায় মহিমান্বিত করেছে।

'রামকানায়ের নির্ক্ দ্বিতা' গল্পে বৃদ্ধ রামকানাই সাক্ষা-মঞ্চের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অকু প্রবরে জজকে বললেন, "আমার পুত্র নব্দীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছে তাহা মিগাা।" একদিকে সতা, আর একদিকে পুত্রের সৌভাগা। সত্যের কাছে রামকানাই পুত্রের সৌভাগাকে বলি দিয়ে তার বন্ধদের কাছে নির্দোধ প্রতিপন হ'লেও রবীক্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছেন।

'সমস্থা পূর্ব' গল্পটিতে ঝি কড়াকোটার জমিদার ক্ষ্ণ-গোপাল সরকার সত্যের নিজেশে যবনীপুত্র অছিমিদিনকে নিজের ওরসজাত পুত্র বলতে একটুও বিধা করেন নি। লোকনিন্দার ভরে সত্যকে অস্বীকার কর্বার ভীক্ষতা রবীক্রসাহিত্যে ধিকৃত হয়েছে বারসার।

এমনি দ্ব দুষ্টান্থের পর দুষ্টান্থ উদ্ধৃত ক'রে আমরা অনায়াসে দেখাতে পারি রবীন্দ্রনাথ সদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি। তার মানসপুত্র এব মানসক্তারা ঋজ্ভুত্র জীবনের মহিমায় দেদীপ্যমান। সমারদেট মম্ আর্চ দম্পর্কে মন্তব্য করতে গিরে এক জায়গায় বলেছেন, "If it is to be more than self-indulgence it must strengthen your character and make it more fitted for right action. অথাং সাহিত্যকে মহং সাহিত্য হ'তে গেলে তার মধ্যে থাকা চাই আমাদের চরিত্রকে দৃঢ় করবার ক্ষমতা। মহং সাহিত্যের সঙ্গে ধনিষ্টপরিচয় আমাদিগকে অন্প্রপ্রাণিত করে কর্তব্যপালনে, সত্যকে অতুসরণ করবার প্রেরণা দেয় আমাদের অন্তরে। ভুইট্ম্যানের জীবনচ্রিতকার ক্যানবি (Canby) থোরো এবং হুইট্ম্যান সম্পর্কে যে মন্থব্য করে-ছেন তার প্রতিধ্বনি করে আমর। বলতে পারি, রবীক্তনাথ এমন একজন লেখক "who wrote from inner necessity and to life and chasten, not to please or drug their neighbours," তিনি লিখেছিলেন অন্তরের ঐশীপ্রেরণায় অন্ম্পাণিত হয়ে, তার চারপাশের মাত্রবগুলিকে চরিত্রসম্বন্ধে ধনী করবার জন্মে, ভোগলাল্সার পঞ্চিলতা থেকে তাদের চিত্তকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে যারা লেথে পাঠক পাঠিকাদের চিত্তকে পিয়ানোর কোমল स्रुत पुत्र পाড़ानात ज्ञाल, त्राष्ट्रपत्क थूनी कता यात्नः সাহিত্যসাধনার লক্ষ্য—তাদের দলে রবীন্দ্রনাথকে ফেলতে যাওয়ার মতো নির্ব্দুজিতা আর নেই।

মিলে প্রকাশ করি। ভারতবর্ষে সেই আমার প্রথম রচনা।
তারপর আমরা তৃজনে পাশ্চাত্যের আরও অন্যান্ত স্থীজনের
ছবি ও কর্মপরিচয় সংগ্রহ করে "পাশ্চাত্য বিষক্ষনমণ্ডলী"
শিরোনামায় ধারাবাহিক সচিত্র প্রবন্ধমালা লিখেছিলাম
ভারতবর্গে। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আাফ্রিকার
সভ্যাগ্রহ সম্পর্কেও আমি তথা ও গান্ধীজী ও তাঁর কয়েক

জন অম্চারের ছবি বছকটে জোগাড় করেছিলাম। সেইসব তথ্য ও ছবি সংবলিত প্রবন্ধও আমি ভারতবর্ধের প্রথম বর্ধের কোনো একটি সংখ্যাতে লিখেছিলাম। যতদ্র জানি এই উপমহাদেশে গান্ধীজী সম্পর্কে সেইটিই প্রথম রচনা এবং এদেশে গান্ধীজীর মতবাদ ও কর্মধারার প্রচারের প্রথম বাহক এই ভারতবর্ধ পত্রিকাই।

# একটা ঘরোয়া বৈঠকে

অনেকদিন আগের কথা। ১৩২৮ সাল। কলকাতার এসেছি পারিবারিক কোনো কান্ধ উপলক্ষে। তথন দেশে পর্দ। খুব। ট্রামে-বাসে ওঠা তো দূরের কথা, মেয়েরা কাছা-কাছি পাশের বাড়ীতে যেতেও দীর্ঘ অবগুঠন দিয়ে পথে নামতেন। সঙ্গে থাক্ত একটি 'বভি গার্ড' ছেলে। তার বয়স ২০ বছরেরই হোক, কিম্বা ৮ বছরেরই হোক। ছেলে বা পুরুষ তো বটে!

'নপ্ত্রী স্বাতয়্রাম্ অর্গতি' পুরাদমে দিকে দিকে বাছ বিস্তার করে আছে। পাড়ার ছোট মেয়েরা বদ্ধ পাড়ীতে করে মহাকালী পাঠশালা, বেগুন কলেজ স্কুল বা ডাফ স্কুলে পড়তে যায়। তেরো বছর পার হবার আগেই বিয়ে দিতে হবে। তার আগেই ঐ বিত্যার্জনটুকু করিয়ে নেওয়া হোক, এই ছিল প্রথা তথনকার।

পার আমরা তথনকার একটু বড় বড় মেয়েরা ও বৌরা বাড়ীতে বদে থাকি সারাদিন। সংসাবের কাজ করি। কোলাই বোনা করা হয়। বই পড়া হয় স্বস্থ বিভান্থযায়ী। তারি মাঝে মাঝে প্রায় সমবয়সী সম্পর্কীয় কাকারা

ভাইয়েরা কোনো ভরিপতি ও মামারা আদেন বিকালে ও সন্ধ্যায়। একটা জমাট আড্ডা জমে ওঠে—গল্প, কথা, যথেচ্ছ আলোচনা ও গানে।

হ'একজন কাকা স্থগায়ক ছিলেন। তিনি বা তাঁরা এলে মুঙ্গুলিসটা জমত ভালো। পিয়ানো বেহালা হার-মোনিয়ম বাজাতে পারতেন চমৎকার।

### জ্যোতির্ময়ী দেবী

এক কথায় বাইরে বেরুনো হ'ত না বটে, অন্তঃপুরটা একান্নবর্তী পরিবারের অনেক লোকজন নিয়ে থ্ব এক ঘেয়ে নীরস ছিল না।

গানও অনেক রকম হ'ত—রামপ্রসাদ, পদাবলী, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ ঘোষ (তথন আধুনিক সঙ্গীত জন্মায় নি) সব রকম।

"এ সংসার ধোঁকোর টাটি"ও হ'ত। আবার

"এক জালা গুরুজন, আর জালা কাছু...

তুজনে মিলিয়া মোর জর জর তচ্..."

"এ ভরা বাদর" "জনম অবধি হাম রূপ নেহারমূ" তাও হচ্ছে তার সঙ্গে। কাকা আবার হয়ত সহসা এক সময়ে গেয়ে উঠলেন—

> "হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে"

এবং তথনকার খুব প্রচলিত "আমি তোমায় যত ভানিয়ে-ছিলাম গান।"

আবার "ও যে মানে না মানা।

অঁথি ফিরাইলে বলে, না, না, না।"

ম্বর যেন তাঁর কঠে "সাতটী পোষা পাথী"র মতই থেলা

করত (বরজলালের)। বেহালা হারমোনিয়ম গানে
কথার আলোচনায় ঐ ছোটু আত্মীয় সমাগম বা মজলিগ

যেন ঝলমল করত।

একদিন—যেদিন আর গায়ক-কাকা আদেন নি। আমরাই কয়েকটী ভাই-বোন কাকা ভাইঝি বদে আছি কাকাদের পড়বার ঘরে।

সহসা কে জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা, "এইটুকু মোর শুধ্ রইল অভিমান" তা অভিমান কথাটার ইংরেজী প্রতিশব্দ কি হবে বলতে পার কেউ ?

সেকালের মেয়ে আমরা। স্কুল কলেজে পড়িনি। সব নীরব শোত্রীর দল চুপ করেই রইলাম।

আর ছেলেরাও তথনকার আই-এ পড়া, বি-এ পড়ার দল। কেউ স্থনীতিবাবৃও নয়, রাজশেথর বস্থুও নয়। (ভাষা বাংলাটাই কতটা জানত এখন ভাবি)।

যাইহোক আলোচনা জমে উঠল।

আরেকজন বলে, "আর বিরহ অভিসার এওলো ? এওলোরই বা কি কথা পাওয়া যাবে বলতে পার ?"

'পণ্ডিতের' দল কেউ অভিধান আনে। কেউ কোনো সাহিত্য শিক্ষকের লেকচার স্মরণ করে। নাঃ—হালে আর পানি মেলে না। বিভার দৌড থমকে দাঁডায়।

একজন অনেক ভেবে-চিন্তে বললে ইংরেজী 'পিক্' কথাটা বোধ হয় খাটে ... মেয়েরা নীরব। আর একজন বললে 'না ওটাতে ঠিক অভিমানের মত ভাবটা আদে না'। ভটা যেন আতুরে আহলাদে।

আমরা মেয়েরা অভিমানটা বুঝেছি। কিন্তু ইংরেজীটা
আসছে না। কিন্তু মনে মনে বাংলাটা বেশ বানিয়ে
নিচ্ছি। বলতে সাহস নেই কিছু। শুধু অভিমানের মধুর
নরম কোমল উষ্ণতাময় একটা ভাব মনে পড়ছে।
আমাদের কিছু প্রাচীনকালের বাংলায় দেখি "অভিমানী"
মানে অহংক্লত কিন্তা উদ্ধৃত। এখনো ধর্ম সাহিত্যে
'অভিমান' শব্দ প্রায় ঐ অর্থেই ব্যবহার হয়। (অবশ্রু
কিন্তু তথন এত সব কথা ভাবি নি)।

সে থাক। রবীন্দ্রনাথের "এইটুকু মোর শুধ্রইল অভিমান।" সে অভিমান আরেক জিনিষ।

যাই হোক সব পণ্ডিত'ই পরাস্ত হলেন। থে কণাটা তুলেছিল সে বললে "এগবার রবীন্দ্রনাথের কাছেও নাকি কারা কথাটা তুলেছিল দে কার কাছে ওনেছে।

শকলে জিজ্ঞাদা করি, "তা কি মীমাংদার কথা পাওয়া গিয়েছিল জানিদ তুই ১

নাঃ। সে সব সে জানে না। অত শোনেনি। সে-কালের ছেলে গুরুজনদের মাঝে কথা বলতে চাইত না। আবার একজন বলে, তাহলে এখন 'বিরহের' কি প্রতিশব্দ হবে বল্ দেখি।

সঙ্গে সজে আকাশ বাতাস ছাপিয়ে আকুল হয়ে মনে পড়ে যায়। "কান্ত পাহন বিরহ দাকণ

সঘনে খরশর হস্তিয়া"

যেন এক সঙ্গেই পদাবলী সাহিত্যের বিভাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাসদের সঙ্গে এদে পড়েন রবীক্রনাথও।

> "বিরহ বিধুর হয়ে ক্ষ্যাপ। প্রনে ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে"…

আর বিরহী হোক বা না হোক—-আর মনের মধো <mark>পকলেই</mark> গুঞ্ন শোনে

> "বিভাপতি কহে কৈছে গোঙাইবি হরি বিনে দিন রাতিয়া।" …"ওরে হরি বিনে দিন রাতিয়া"! 'হরি বিনে দিন রাতিয়া'।

তা শ্রীরাধা বা অন্ত কেউ 'বিরহ' রজনী গোঙাতে পাক্ষন বা না পাক্ষন, 'বিরহ' শব্দটারও তারা বা আমরা কোনো ঠিক ঠিক কথাই খুঁজে পেলাম না। ত্রিভূবন ব্যাপ্ত করা বিরহ বাল্লীকি কালিদাদ থেকে বৈষ্ণ্যক বি থেকে রবীক্রনাথ অবধি কত ভাবে কত রক্ষে কতজন বলেছেন 'বিরহের ভার' বহন করেছেন সে কথাটার ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই ? ইংরেজী কাব্যেও নেই ? কার পড়া আছে কে ভাবে ?

চুপ করে মনে মনে ভাবি, মিলন বিরহ তাদেরও তো ছিল, আছে। বাল্লীকির প্রথম শ্লোক তো জীব নিয়েই. পৃথিবী ভুবন ভরে আজে। জগতে রয়েছে আদি বিরহ শ্লোক হয়ে। এমন যে 'বিরহ' তার একটা প্রতিশব্দ আছে নিশ্চরই —আমরাই জানি না।

কিন্তু আমাদের সেদিনের "নিবান সঙ্গমে" তা **আর্** পাওয়া গেল না।

এখনো বাকি আছে অভিসার। এঝারে স্কলেই প্রায়

সমস্বরে একমত হয়ে গেলাম। অপণ্ডিত মেয়েরাও এ বিতর্কে যোগ দিলাম।

'ওদেশে ওদের আবার অভিসার যাত্র। কি করে থাকরে ? ওই শীতের দেশ, সেথানে মেথমেত্র আকাশ অন্ধকরে বুন পথই বা কোণা—তুষারে বরফে জমাট বাঁধা নিউমোনিয়ার ঠাণ্ডা লাগা সে দেশের রাত্রি। অবার সে গুরুজনই কোথা ? ভরই বা কাকে —কোন গুরুজনকে ? যে নীল নিচোলে তুরুলো সেজে ( থাগরায় ) ঘন ঘোর নিবিড় তিমিরময় অরণ্যে পায়ের তুপুর ইাটুতে বেঁধে ঝর ঝর ঝরা দৃষ্টিতে যমুনার তীরে কলঙ্কিনী রাধা চলেছেন অভিসারে—যেথানে কদসমলে ক্ষেত্র বাঁশী বেজেছে।

সে অভিসার লীলা এমনধারা আর কোন্ দেশে আছে প্রকৃতি ও মান্তব মিলিয়ে! যে অভিসারের কথা বজাঙ্গনা কারো অহিন্দু মাইকেল বলেছেন। (অ-দেব-বাদী) রবীন্দ্রনাথও বার বার কত গানে বলেছেন—"এ বৃদ্ধি বাঁশী বাঙ্কে"

"মনে পড়ে রাধিকার রুদাবন অভিসার" 'কনক কলসী জল ভরে'! না 'অভিসারে'ও আমাদের কৃত্র বিভা হার মানল।

মন অবশ্য হার মানল না। মিলন আছে 'বিরহ' নেই ? প্রেম আছে 'মান অভিমান' নেই ? আর গোপন প্রেম আছে অথচ অভিমার নেই ? স্বাই ভাবি, আছে — আছে নিশ্চয়ই -কথা আমাদেরই হয়ত জানা নেই।

মনে হয় একালের হিদাবে 'মান'টা যেন একটু স্থুল।
একটু মোটা ভাবের। তাতে স্ক্ষতার 'লীলা' নেই—মাধুর্য
নেই। অভিমান থেন দবশুদ্ধ একটা অনির্বচনীয় ভাব।
দেহময় অথচ দেহাতীত গভীর কোমল মধুর মনে তার
নীড়।

সহসা একদিন বাড়ীতে এক গানের আসর বসল। বাড়ীর গায়ক আর তাঁদের বন্ধু গায়কদল অনেকগুলি জভ হলেন।

নানাধরণের সঙ্গীত হল। আর বেহালা বাজালেন কাকাদের ডুএকজন বন্ধু। আমরা মেরেরা অন্তরীকে উপরের বারান্দায়-জানলার ধারে মেথানে হোক—অদৃশ্য বা অন্তর্যপ্রশা হয়ে—গান শুনছি। নীচের উঠানে গান, গল্প আর চা জলযোগ জমে উঠেছে।

নানা গানের মাঝে 'আগুনের প্রশ মণি' 'তিমির অবগুঠনে বদন তব ঢাকি' 'বারি ঝরে ঝর ঝর' গন্তীর গভীর স্থরের আবহাওয়ায় সমস্ত বাড়ী প্রাঙ্গণ যেন থমথম করতে লাগল।

মজলিদ শেষ হয়ে এলো।
সহদা স্থ—বাবু গাইলেন—

"ও যে মানে না মানা।

আথি ফিরাইলে বলে না, না, না।" আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে তুগারে দাড়ায়ে বলে, না, না, না।

• •• মুখ পানে চেয়ে বলে না, না, না।

গান আর শেষ হয়েও হয় না।

প্রাঙ্গণভরা তরুণ, যুবকদল গান বাজনা ছেড়ে উঠতে চাইলেই সমন্বরে তাঁরাও বলেন "ঐ 'না, না, না'। স্থ —বার আর একবারটী গান। একবারটী—-"

একবারের জায়গায় বার বার খুরে ফিরে গেয়েও গায়ক আর ছাড়া পান না!

তবুশেষ হল গান। শেষ হ'ল মজলিদ। রাত্রিও গভীর হল।

কিন্দু বাড়ীতে আর স্থারের রেশ থামল না। যে গাইতে জানে, পারে সে তো গায়ই, যে জানে না, পারে না সেও গায়।

'ও যে মানে না মানা।'

আঁথি ফিরাইলে বলে না, না না ছোটবাও গায়। বড়বাও গায়। মেয়েবা গায়, ছেলেবা পুরুষরাও গায়। বেতালা বেস্করে গাইছে! আর ঐ গানটাই গায় বেশী।……

এবারে সহসা আবার একদিন আমাদের সন্ধার আসরে একজন বললেন—আচ্চা বল তো কে বলেছিল ঐ না, না, না। মেয়ে না পুরুষ ?

সকলেই চুপ করে ভাবে।

ছেলের দল বললে, মেয়ে বলেছে—না, না, না।
মেয়েরা প্রতিবাদ করলেন 'মেয়েরা ত্রারে দাড়ায়ে
না, না বলবে না…। ও পুরুষ বলতে পারে দোর

গানের কথাগুলো মেয়েদের পক্ষেও বলা যায়, পুরুষের দিকেও বলা যায়।

ছেলেরা বলেন--

'ষত বলি নাই রাতি মলিন হতেছে বাতি'

ত্য়ারে দাড়ায়ে বলে না, না, না।

...এতো পুরুষের কথা হতে পারে না।

····वरण पूक्यत कथा १८७ पादि ना। दगरत्तत्र वर्णन,

> "আমি যত বলি তবে এবার যে ফেতে হবে"…

যারা যারা সেদিনে নানা মজলিসে ও গানের আসরে

ছিলেন গারক শ্রোতা শ্রোত্রী, রিসিক সকলেই প্রায় স্বর্গক

যে গায়ক বন্ধৃটি গান গেয়েছিলেন তিনিও বেঁচে নেই।
তার চেহারাটা একটু অদ্বুত দর্শন ছিল। খুব কালো,
মোটা সোটা—বেচপ ধরণ চেহারা, মুখে চোথেও মোটেই
স্থাী ছিলেন না। দেখলে এবং কথাবাতাতে সকলেই
তাকে নিয়ে কৌতুক করতেন। তিনিও কৌতুকে যোগ
দিতেন!

কিন্তু সেদিন প্রথম গান গাইলেন যথন সমন্ত বাড়ী অন্থরীক্ষের অন্তঃপুর বাইরের প্রাঙ্গণ যেন সেই মৃত্তের কালের মাঝে থমকে দাড়াল। তাঁর চেহার। তাঁর আকারপ্রকার চোথের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। কত গান তো কতজন গেয়েছিলেন।

কিন্তু শুধু একটি গানের স্থারে আর কথাতে বাড়ী ভরে গেল এবং সকলের অন্তর ভরে রইল। আজে। **গারা** আছেন তারা তাঁকে ভোলেন নি।

এর পর আর কিছু নেই। নানা পক্ষীর এক**রক্ষে** রাত্রিতে থাকার মত আমরা কলকাতার কা**জ অর্থাৎ বিয়ে** উৎসব মিটিয়ে প্রবাসে ফিরে গেলাম।

## শিশুর জন্ম গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

শ্রীনিখিলরপ্রন রায়

(ই গতান্থগতিক ধারার মান্ত্যের শিক্ষা-চিন্তা ও পদ্ধতি শহুত্ত হয়ে আদছিল তাতে বহুদিন অবধি শিক্ষক এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তারই ছিল নির্বিবাদ প্রাধান্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাণীর স্থান ছিল নেহাং গোণ ও অপ্রধান। শিশু বা শিক্ষাণীর ব্যক্তির, স্বাধীনতা এবং ভাল-লাগা-না-লাগার কথা নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামাত না। বড়রা চাইতেন নিজের আদর্শ ও অভিকৃচি মত শিশুকে গড়ে তুলতে। শিক্ষকের নির্দেশ ছিল অমোঘ। চিকিংসক থেমন রোগীর রোগ নির্ণয় ক'রে ওম্বুধের ব্যবস্থা করেন,

এবং এ-বিষয়ে রোগাঁর মতামতের উপর সামান্তই গুরুত্ব আরোপ করেন, বা আদে রোগাঁর কথাকে আমল দেন না, সেইরপ শিশু-চিকিংসক অভিভাবক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক মহাশরও এ-পগন্ত শিশু-নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়েই সন্তই ছিলেন। শিশু ও শিক্ষার্থীর মঙ্গলকল্পে তাঁরা যা ভাবছেন বা করছেন—ভাতে শিশুর কোন বক্তব্য থাকতে পাবে – এ ছিল সম্পূণ কল্পনা বহিছেতি। শিক্ষা-চিন্তা-ধারার্থ্যে এই গভাত্যতিকভার বন্ধন কাটিয়ে যারা প্রথম পৃথিবীর শিক্ষা-চিন্তার নতুন ভাব ও আদর্শের প্রবর্তন করেছিলেন

তাঁদের অন্ততম হচ্ছেন ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মন্নগুরু জাঁচা ্জাক্স কশো। কশোর বিশ্বথ্যাত গ্রন্থ "এমিল" (Emile) .--শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাব-ভাবনা এবং আদর্শের দিক দিয়ে যুগান্তর এনেছিল। এই গ্রন্থানাকে শিশু তথা শিক্ষার্থীর অধিকারের মহাসনদ ( Magna Carta of the learner's freedom ) আখ্যা দেওয়া চলে। মধ্যযুগীয় বিতালয়-কারাগ্রের নিদ্ধরণ আবহাওয়া, নিরানন্দ পরিবেশ, আর কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা হতে কুশোই প্রথম শিশু ও শিক্ষার্থীর জন্মগত স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করলেন। জ্ঞার সে দাবী হচ্ছে সহজ. স্বাভাবিক ও স্থশিক্ষার দাবী। ক্লশোর উত্তরস্রী জগদিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ পেস্তালৎসী, हार्वार्हे, स्क्राराय् ल, भरस्मती এवः आभारनत त्रवीखनाथ . প্রমুখ শিশুদ্রদী মনীষীবৃন্দ শিশু-শিক্ষা বলতে শিশুর ব্যক্তির, শিশুর প্রকৃতি ও শিশুর স্বাধীন স্তার সহজ 🌃 রেণের কথাই সর্বাগ্রে চিস্তা করেছেন। শিশুমনকে আতুরে সংহার না করে কি ভাবে তার সহজ ও সার্থক ক্ষ্রতি সম্ভব করে তোলা যায় তার জন্ম এঁরা নানা পরীক্ষা 'নিরীক্ষা করেছেন। এঁরা সবাই শিশু ও শিক্ষার্থীর মর্যাদাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছেন। শিশুকে এঁরা অবোধ, অক্ষম খেলার পুতুল বলে মনে করেননি। শিশুর মধ্যেই যে শিশুর পিতা ঘুমিয়ে থাকে, অপরিণত শিশু-বীজের মধ্যেই নিহিত থাকে ভবিষ্যুৎ পরিণতির প্রতিশ্রুতি -এই সহজ সত্যটি ধরা পড়েছিল এই সকল মনীষিগণের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ও স্থগভীর উপলব্ধিতে।

সাধারণ পাঠাগারের সঙ্গে শিশু-পাঠগৃহের উদ্বোধন অফুটানের পিছনেও রয়েছে এই নতুন শিক্ষা-চিন্তার অফু-প্রেরণা। যারা বড়, যারা শিক্ষিত, তাঁরাই লাইব্রেরির ব্যবহার করেন নিজেদের নানা প্রয়োজনে। যারা শিশু, যারা অপরিণতবয়য় তাদের প্রয়োজনে লাইব্রেরি—এ কথাটা কিছুদিন পূর্বেও অনেকের ধারণার বাইরে ছিল। ছাত্রাণাং অধ্যয়নংতপঃ—এই নীতির যারা পরিপোষণ করতেন তাঁদের মনে নির্দিষ্ট পাঠ্যবইয়ের বাইরে শিক্ষার্থীর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে এমন কোন ধারণাই ছিল না।

তাই'ত শুনিঃ অপাঠ্য সব পাঠ্য কিতাব সামনে আছে থোলা, কতৃ জনের ভায়ে কাব্য কুলুঙ্গীতে তোলা।

লাইরেরির বই ছিল না শিশুর পক্ষে সহজ্জ্লভা। পাঠ্য বই বহিত্তি অহা বই পড়া ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। বছদিন অবধি এমন একটা ল্রান্ত ধারণার বশবর্তী ছিলেন অভিভাবক ও শিক্ষকর্ন্দ। আর এই ভূলের মান্তল দিয়ে আস-ছিল দেশের শিশু ও কিশোরগণ। শিক্ষার্থীর মনের সহজ্ঞাত জ্ঞানস্পৃহা ও কোতৃহলকে জাগ্রত করতে হলে সরস্বতীর মণিকোঠার চাবিকাঠি যে তাদের হাতে তুলে দেওয়া আবশ্যক—এ কথাটা আজ আর কে অস্বীকার করবে? লাইরেরির চারদেয়ালের সীমানার মাঝে মান্তবের যুগ্যুগান্ত আহ্বত জ্ঞানভাণ্ডারকে স্বত্রে সঞ্জিত রাথা হয়েছে। শিশুর আছে সেই মণিকোঠায় প্রবেশের অবাধ অধিকার।

দাধারণ পাঠাগারের শিশু-বিভাগের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সেই অধিকারকেই স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন একটা তিনমহলা বাড়ি। মহল তিনটির ছ'টির সঙ্গেই আমাদের বেশী পরিচয়। যে তুটি মহলে আমাদের সচরাচর আনাগোনা—তা হচ্ছে তত্ত্বের মহল আরে তথ্যের মহল। শিক্ষাশাস্ত্রকারগণ জীবনদর্শনের নানা তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন নানা ব্যাখ্যা ও ভায়্যের মাধ্যমে। শিক্ষা-চর্চার উচু পর্যায়ের উপজীব্য হচ্ছে এই তত্ত্তলি। আর সাধারণ ভাবে আমরা শিক্ষা-মন্দিরে যে জিনিসটা পেয়ে থাকি তা হচ্ছে নানা বিষয়ের এই তথ্য-বিচিত্রাকেই আমরা নানা তথ্য বা খবর। শিক্ষার উৎকর্ষ বলে মেনে নি। কিন্তু এতে একটা মস্ত বড় ভূলের ফাঁকি আমাদের থেকে যায়। শিক্ষা-সৌধের আর একটা বড় মহলের কথা আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত থেকে যায় i দে মহলটা হচ্ছে রদের মহল বা আনন্দের মহল। তত্ত্ব বলুন আর তথাই বলুন, त्राहीर्ग ना र'त्न कानिवाद आश्वाननरे ज्थिकत रम ना। রস বা আনন্দের মহলকে পাশ কাটিয়ে শিক্ষার শেষ লক্ষ্যে পৌছবার প্রয়াস বিভন্ন। মাত্র। বিচিত্র আনন্দ ও রসের আধার হচ্ছে গ্রন্থরাজি। গ্রন্থরাজ্যের আনন্দ মহলে তাই শিক্ষার্থীর চাই অবাধ প্রবেশাধিকার। শিশুগ্রন্থাগারের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ এই জন্মই যে, এর সাহায্যেই শিশুর মানস, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের আশাহরপ বিকাশ সম্ভব। গ্রন্থাপারের মৃক্ত ও আনন্দময় পরিবেশে শিশু ও শিক্ষার্থী
মাত্রেই একটা স্থানর ও স্বস্থ অস্পপ্রেরণা লাভ করতে
পারে। শেলফের তাকে তাকে সাজান বই, আর টেবিলের
উপর ছড়ান স্বদৃষ্ঠ পত্র-পত্রিকার বাহার শিশুচিত্তকে
স্বাভাবিক ভাবেই আকর্ষণ করে। নেহাং শিক্ষাবিম্থ,
স্কুলবিবাগী ছাত্রও এই আকর্ষণের প্রভাব এড়াতে পারে
না—মধ্লুক পতঙ্গের মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্ভাণ্ডের
দিকে ধাবিত হয়। শিক্ষার্থীকে শিক্ষাম্থী করে তোলার
এত বড উপায় আর দিতীয়টি নেই।

শিশু-গ্রন্থাগারের কথায় শিশুপাঠা গ্রন্থের কথাও এনে পড়ে। সাধারণ অর্থে শিশু-সাহিত্য বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে উপকথা, রূপকথা আর আাড্ভেঞ্গর। শিশুচিত্র কল্পনাশ্রয়ী। তাই বিভিন্ন ভাষায় শিশু-সাহিত্যের লেথক-লেখিকারা কল্পনাকেই তাদের রচনার প্রধান অবলম্বন করে নিয়েছেন। কতকগুলি নামকরা বই,যেমন ইংরাজীতে এলিস ইন ওয়াগুর ল্যাণ্ড, পিটার প্যান্ এও ওয়েণ্ডি, বাংলায় ঠাকুমার ঝুলি। এই বইগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়---কিন্দ নিছক কল্পনাশ্রয়ী এবং অবাস্তর ভিত্তিক। এক সময়ে এই শ্রেণীর শিশু-সাহিত্যের কদর ছিল খুব বেশী। শিশুরা এই সকল বই নিয়ে খাওয়া-নাওয়া ভূলে ধেত—যেন তাই ছিল সাহিত্যের উৎকর্ষের মাপকাঠি। নিছক কল্পনাশ্রয়ী শিশু-সাহিত্যের মাধ্যমে নানা উদ্ভট চিন্তা, নানা অসম্ভব পরিস্থিতি এবং অলোকিক ঘটনা-পরম্পরা পাঠক-চিত্তকে বিহবল করে তোলে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এই শ্রেণীর সাহিত্য-পাঠে একটু ক্ষণিকের আমোদ পাওয়া ছাড়া *অ*ক্ত কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে কিনা বুঝা যায় না। কিন্তু বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' বা হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান আগুারসেনের বিখ্যাত কাহিনীগুলি কল্পনাপ্রস্থত হলেও রদোত্তীর্ণ এবং দর্শন-ভিত্তিক। এদের প্রতিটি গল্পের পিছনে আছে জীবন-দর্শনের গভীর অমুভৃতি এবং কৃদ্ধ মনোবিশ্লেষণ। গল্পগুলি কেবল আনন্দই দেয় না—একটা মহানাদর্শের প্রেরণাও জাগায়। সেই জন্মই গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের मञ्जूष ।

বিপ্লবোত্তর রুশ দেশে শিশুসাহিত্য সৃষ্টির একটা বড় বক্ষের প্রয়াস দেখা যায়। শিক্ষা প্রসারের জন্ম রুশদেশে গত ৪০।৪৫ বংসরে যে বিপুল উত্ম দেখা যায় তার তুলনা অন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া ভারা বিশ্বসংস্কৃতি সংসদের নির্ভরযোগ্য থতিয়ানে দেখা যায় যে বিপ্লবের পূর্বে যে দেশের শতকরা কুড়িজন মাত্র লোক লেখাপড়া জানত, সেই দেশে আজ নিরক্ষরতা আর জাতীয় সম্ভানয়। স্ময়ের এই স্বল্প ব্যবধানে শিক্ষার এই অগ্রগতি সতাই বিস্ময়কর। শিক্ষা-প্রদারের দঙ্গে দঙ্গে শিক্ষার ভিত্তিকে স্থূদ্য এবং স্বব্যাপ্ত করার জন্ম সাহিত্যকৃষ্টির দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। শিশু এবং কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য পৃষ্টিকে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়। বিদেশী সাহিত্য থেকে अञ्चर्तान এवः मक्रमन कता ट्राष्ट्र প্রচুর। ইংরাজী, ফরাসী, ক্ষেনদিনাভীয় এবং প্রাচাদেশীয় সাহিত্য হতে উপাদান সং-গৃহীত হচ্ছে। রুশ বালক-বালিকাদের জন্ম যে সবু. ইংরাজী বইয়ের অন্তবাদ খুব প্রচলিত, তার মধ্যে যে বই-থানার নাম দ্বাগ্রে উল্লেখ্যোগ্য দেটা হচ্ছে ভ্যানিয়েল ডিফো'র সর্বজনবিদিত "রবিন্সন কুশো"। 'রবিন্সন ক্রুশো' বইথানা লিথিত হয়েছিল খ্রীষ্টিয় সতর শতকের প্রথমার্চ্চে। সে সময়টা ছিল ইংরাজ জাতির সম্প্রসারণের যুগ, তথা নতুন নতুন দেশ আবিকারের যুগ। জনমানবহীন, অজানা দ্বীপের প্রতিকূল অবস্থার সমুখীন হয়ে একজন মাহ্র বৃদ্ধি ও সাহদের বলে কি ভাবে বেঁচে থাকল, এবং পারিপার্থিক অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে আনল—তার্ট রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই বইখানায়। "রবিন· দন কুশো" ইংরাজ জাতিকে উদ্বন্ধ করেছিল পৃথিবীর, অজানা অঞ্লগুলিকে খুঁজে বার করতে। এই বইখানার, সরস ও সরল রচনাভঙ্গী পুরুষাত্ত্রুমে লক্ষ লক্ষ ইংরাজ। ছেলেমেয়ের আনন্দ এবং অন্তপ্রেরণার খোরাক জুগিয়েছে। कारिनी है का ब्रानिक, कि ख्रु यूवरे वा ख्रव हो। नुरे का ब्रावलक "এলিস ইন্ ওয়াওার ল্যাও" এবং জে, এম, ব্যারির "পিটার প্যান এও ওয়েওি" প্রভৃতি নিছক কল্পনাশ্রমী ছেলে-ভুলানো বইয়ের সম পর্যায়ভুক্ত নয় 'রবিন্সন ক্রশো'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রবিন্দ্র কুশো পড়ে মৃশ্ব হয়েছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন:

I still believe it is one of the best books for boys that has ever been written. In "Robinson Crusoe", the delight of the union with nature finds its expression in a story of adventure in which the solitary man is face to face with solitary nature, coaxing her, cooperating with her, explaining her secrets using all his faculties to win her help-

শিশুগুলাগার সংগঠনে গ্রন্থ-নিবাচন ব্যাপারটি খুব্ই গুরুত্বপূর্ণ। নানা ভাষা ও সাহিত্যের সন্থার থেকে স্তিয়-কারের শিশু-সাহিত্যের সমিধ্ সংগ্রহ করা খুব্ই কঠিন কাজ। যে সাহিত্যের তু'টি লক্ষণ স্থপ্রকট, অর্থাং যে সাহিত্য স্থপাঠা এবং আনন্দপ্রদ আবার সঙ্গে সঙ্গে মাল্যবের ও স্মাজের প্রক্ষ শুভন্ধর তাই স্তিয়কারের শিশু-সাহিতা। মামূলী কল্পনাবিলাস আর আজগুবি আড়েভেঞ্চারের আজ ছড়াছড়ি! কিন্তু শিশুচিত্তকে সরস ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে চাই অন্ত কিছু। মান্ত্র্ণ আজ সামূদ্রিক অভিযানের যুগ বহুদ্র পিছনে ফেলে মহাকাশ জয়ের অভিযানে উল্লোগী।

এই নতুন মুগের স্বপ্প, এই নতুন অভিথানের কাহিনী ব্যক্ত হবে সাহিত্য। সাহিত্য মান্ত্যকে উৰ্দ্ধ করবে শুভ চিন্তায়, শুভ প্রচেষ্টার।

সাহিত্যের এই মাপকাঠি ও মূল্যায়ন অনস্বীকার্য।

# नाबीब स्नभ

### শ্রীমোহিনীমোহন বিশাদ

তথন উঠেনি তপন গগনে,
নিদাঘ দিনের প্রাতে,
তথন অরুণ রক্তিম রাগ
পূরব আকাশে ভাতে,
জাঙ্গনী জলে করিয়া দিনান,
মঙ্গল বাস করি পারধান
লাঞ্ছিত করি সিন্দুর ফোটা
স্থন্দরতম ভালে,
দেবালয় পানে মরাল গমনে
স্থন্দরী এক চলে।

সহসা হেরিল সমুপে তার
ফুলর একঠাস,
স্থকঠিন পেশী উন্নত উরঃ
যুবা অতি অভিরাম
মনে হয় মেন পৌক্ষ থত
দেহ পরে তার হয় বিকশিত,
হৃদয়ের ভাষা ন্য়নে ফুটেছে
হ'ল দিঠি বিনিময়
শিহরণ জাগে সমুথে আগে
চরণ না যেতে চায়।

মাতৃত্বের যত আভরণে
্ব সচ্জিত তমুখানি
সিঞ্চিত করি কর কিঙ্কিনী
বসনে ঢাকিল টানি

রক্ত ঝলকে গণ্ড শোভিল রক্তিম রাগ নয়নে ভাসিল শাপত এক মিলনের তুষা জাগিল দোহার প্রাণে ঝটিতি সমাজ শাসন জুটিয়া বন্ধন লয়ে আনে।

উদ্বেল করি যুবকের হিয়া
বহে খন খন খনে
স্ফীত হ'ল নাসা অপলক আথি
কন্ধ হইল আশ
দেখে সে নারীরে অতিমনোরম
স্থানর হতে স্থানরতম
অনাদি কালের সাধ বিধাতার
মৃত্ত দেখিল তায়
তাত দেখিবারে চায়।

সলাজ নয়ন করিল রমণী
বন্ধ ধরণী পরে,
মনের নিভূত বাতায়ন পথে
চাহে ফিরে বারে বারে,
সম্মুখে হেরে দেবালয় ভারে
বুদ্ধের সাথে কিশোর কুমারে
তুলি তুই বাছ আধ আধ ভাষে
কোলে যেতে চাহে তার
নারীর সেরপে দেখিল বুদ্ধ
রূপ নিজ তন্যার।

# (1278 (2) अपूर्ण अभिन्न) उड़ द्वाणक्षातत ह्याकाल

#### (পূর্দ্য প্রকাশিতের পর)

উ:—'ওঃ স্থণীলের পিতা তা'হলে এতোদিন পরে एडल्टिक कितावात करम श्रीलर्गत माराया निराहरून। কিন্তু একজন ছেলে কোনও এক মেয়েকে গেলে ভারতীয় দণ্ডবিধি মতে ভালোই মামল। হয়। কোনও গেয়ে কোনও ছেলেকে নিয়ে গেলে তে। আইন-মত কোনও মামলা হবে না। এই সব পারিবারিক বিষয়ে পুলিশে না জানিয়ে আমাদের তাঁর জানালেই তো হতো। কতো চোর গুণা বদমাদ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মার ঐ একরতি একটা ছেলে ঠাণ্ডা হবে না। এদিকে কাশী থেকে কোনও পত্রাদি না নিয়েই এক অপরিচিত ভদুলোক সেদিন অফিসে এসে জানালেন যে স্থালকে তার বাবা তাজাপুত্র করে দিয়েছেন। আমরা অবশ্য তাকে এই বিষয়ে আদপেই আমল দিই নি। প্রমীলা দেবীর এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত হওয়ার অবশ্য অন্য কারণ ছিল। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ঐ কাশীর পাটনার ভদ্রলোককে বুঝিয়ে তাকে পুষ্মিপুত্র গ্রহণ হতে বিরত করা। এর কারণ স্থালের পক্ষে তার বাবার এই ফার্মের ওপর একটা মায়া অবগ্রই থাকবে। এখন বাইরের এক বেনোজল আমাদের मार्ग एकरन এতिদনের এই পুরানো ফার্মটি যে তছ । ছ ইয়ে যাবে। এই সরল সতা বুঝবার পক্ষে আমাদের বয়স যথেষ্ট হয়েছে। আচ্ছা। ওদের কাশীর বার্টীর ঠিকানাটা আমরা আপনাকে অবশ্রই দিতে পারবো। এই নিন-

এই বয়স্ক ভিরেক্টরবয় তাদের থাতা পত্র ঘেঁটে এই আহত যুবক স্থনীলের পিতার কানীধামের ঠিকানাটা অতি পহজেই আমাদের দিতে পেরেছিলেন। এদিকে আমার নিরীহ সহকারীকে ঐ সাংঘাতিক সন্দেহ্মান মোচ ওয়ালা ভদলোককে কলে। করতে পাঠানোর পর হতে আমার মন অন্তির হয়ে উঠেছিল। এই নবীন অনিদার ঐ সব গুণ্ডাদের এক। অন্তুসরণ করতে গিয়ে আবার বিপদে না পড়ে। একটা অন্তানা আশবার আমার মন ক্রমশংই অধীর হয়ে উঠছিল। আমি এইজন্য এগানে আর অধিক বিলম্ব করা সমীচীন মনে করলাম না। প্রক্রতা ঘটনা সম্বন্ধে এই ভদলোকদের আপাততঃ অবহিত করে দিতেও আমার মন চায় নি। আমি তাই এঁদের আসল ঘটনা সম্বন্ধে কোনও কিছু না জানিয়েই ক্রতগতিতে থানায় ফিরে এলাম।

আমি প্রায় তুই ঘণ্টা হলে। থানায় কিরে এসেছি। কিন্তু আমার নবীন সহকারী কনকবাব তথনও পর্যান্ত थानाम किरत अलन ना। आभात अर्ताय महकातीरकं একাকী এদের অন্তুসরণ করতে পাঠানোর জন্ম আমার মন অন্তর্শোচনার বিদ্যা হয়ে উঠছিল। এরপর আরোও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমি ভাবিচিলাম যে এইবার নিজেই শহরের পথে পথে তাকে খুঁজতে বার হই। ঠিক এই সময়েই আমাকে আশস্ত করে সহকারী কনকবাব ভীতব্রস্ত ও শুকনো মূথে ঘর্মাক্ত কলেবরে থানার ফিরে এলেন। এঁর মুথে আমি ধা ভনলাম ভাতে **আমিও** কম চিন্তিত হয়ে উঠিনি। আমি তথুনি তাকে এই একক অমুসন্ধানের ফলাকল সম্পর্কীয় একটি প্রতিবেদন [রিপোর্ট] লিথে ফেলতে বললাম। এই রিপোর্টট এই দিনকার এই মামলা সম্পর্কীর স্মারকলিপিতে আমি সংযুক্ত করে দিয়ে-ছিলাম। আমার এই স্থযোগা সহকারীর এই প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় অংশ নিমে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

"আমি এই কাণীপুরের ম্যানেজার ও সঙ্গীদের অমুসরণ করে প্রথমে পায়ে ভেঁটে ডালহোসী প্রোয়ার প্র্যান্ত যাই। এখানে ওরা কাষ্ট্রকাস টামে চডলে আমি ঐ ট্রামেরই সেকেও ক্লাশে চড়ে বসি। এরপর তাদের সঙ্গে আমরা হাওড়ায় এদে রিদড়াগামী একটা প্রাইভেট বাদে উঠে পড়ি। রিস্ডায় বাদ থামলে এদের দঙ্গে শঙ্গে আমিও সেথানে নেমে পড়েছিলাম । এরা সকলে রিসড়া মিলের গেটের সামনের একটা ভারের দোকানে চকলে ঐ মিলের ভিতর থেকে জন ছয়-সাত বাঙ্গালী ও হিন্দুখানী বেরিয়ে এসে ঐ দোকানে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো। আমি থেকে তাদের শুরু হারভার লক্ষ্য রাস্তার এপার করতে থাকি। এতে। দূর হতে অবগ্য তাদের একটি কথাও আমার পকে শুনা সম্ভব ছিল ন।। এরপর ঐ মোচওয়ালা ভদ্রলোক একাকী বেরিয়ে এদে কলিকাতা-গামী বাদে উঠলে আমিও তার দঙ্গে দেই বাদে উঠে বসেছিলাম। এইভাবে কখনও বাদে কখনও বা ট্রামে করে আমরা উভয়েই বেনিয়াপুকুরের জোড়া-গিজ্ঞার সামনে নেমে প্তলাম। এরপর হতে খুব সাব্ধানে দুরে দুরে তাকে অনুসরণ করার পর আমি দেখলাম থে দে আমাদের সেই নাম-করা ওঙা-অধ্যাত তালপুকরের বিস্তীর্ণ বস্তীর সামনে এসে দাড়ালো। এই সময় এই কদ্যা বস্তীর সামনে রাস্তার ওপর ঐ ! L T 44 (c) ট্যাঝি গাড়ীখানাও দাঁডিয়ে ছিল। এই ট্যাঝির পিছনে ফুট-পাতের ওপর একটা খাটালের সামনে খাটিয়া পেতে জন দশ-বারো গুণ্ডা গোছের লোক বদে জটলা করছিল। এই মোচওয়ালা ভদুলোককে যেথানে দেখে তারা সম্মানে দাঁডিয়ে উঠে তাঁকে নমন্বার করে যিবে দাঁডালো। এরপর উনি এদের একজনকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন —'হাক। তুই একবার বিকমিয়াকে নিয়ে রাজবাড়ীতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিম। এখন হঠাং আমাকে দরকার হলে আর নিউ তাজমহলে কথনও যাবি না। তোদের এখন আমি এমন একটা কাজ দেবো যে সেটা করতে পারলে তোরা অনেক টাকা ইনাম পেতে পারবি।" এরপর তাদের আর তাঁর এই কথার কোনও উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়ে তাদের নিয়ে এ বাড়ীটার ভিতরের দিকে চকে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। আমি এই গহন বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ওদের

পিছ নিতে আর সাথস করি নি। এর প্রায় আধ ঘণ্টা পর ঐ মোচওয়ালা লোকটাই শুধু বেরিয়ে এসে তাঁর সেই ট্যাক্মীটা চালিয়ে সোঁ। করে বেরিয়ে গেলেন। এর পর আমিও আর ওথানে অপেক্ষানা করে ট্রামে করে থানায় ফিরে এসেছি।"

আমার সহকারীর এই বিবৃতিমূলক প্রতিবেদনটী থত ভয়ন্ধরই হোক না কেন তার মধ্যে এই মামলা সম্বন্ধে কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না। বিবৃতি থেকে আমরা শুন এইটকু প্রমাণ করতে পারবো যে—হয়তো বা হাওডার ওই দাঙ্গাহাঙ্গামাতে এঁরও কিছটা সংশ্রব আছে। কিন্তু হাওড়ার ঐ শ্রমিক-নেতার মামলার দঙ্গে আমাদের কলকাতার এই অদ্বত মামলার কি যোগাযোগ থাকতে পারে ৮ বেনিয়াপুকর থানার এলাকাধীন তালপুরুরের মালিক যে কাশীপুর ষ্টেটের বড় তরফের অংশীদাররা তাতে। আমাদের জানাই আছে। তবু আমার একবার মনে হলো যে অন্ধকারেই একবার হাতড়ে দেখা যাক না। কিসে কার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে তা কে বলতে পারে ১ এই সময় হঠাং আমাদের এই অছত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা নবীন সরকারের বিষয় মনে পড়ে গেল। ভাইনীর পাতা উন্টাতে উন্টাতে আমি দেথলাম যে বাবে বাবে স্থযোগ্য অফিদাররা ও পুরাতন জমাদাররা প্রতিবেদন পেশ করে জানাচ্ছে যে. ৫নং শানকিভাঙ্গা রোডে ঐ নামে কোনও ব্যক্তি কথনও বাস করে নি। তাহলে স্থবিধামত অন্তর্ধান হবার পরিকল্পনা নিয়েই কি সে এই মামলার প্রাথমিক সংবাদ লেখাবার সময় ইচ্ছা করেই একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে গিয়েছে। ওদিকে প্রখীলা দেবীও তো তাঁর এই গ্রাম-স্থবাধে দাদার কলকাতার ঠিকানাটা দিতে পারলেন না। হঠাৎ এই সময় আমার মনে পড়ে গেল ডোভার রোড আর ডোভার লেনের নাম। এমনি ভাবে শানকিভাঙ্গা রোডের ত্যার হয়তো শানকিভাঙ্গা লেনের ও অস্তিত্ব আছে। প্রাথমিক সংবাদ বইতে তো ঠিকানার স্থানে লেখা আছে তুৰু ৫নং শানকিভাঙ্গা। এই চিন্তা আমার মনে উদয় হওয়া মাত্র আমি স্থানীয় এক পোষ্ট অফিসে ফোন করে জানলাম যে হাঁ৷ এই তুইটা রাজ পথেরই ওথানে অস্তিত্ব আছে। আর এই শানকিভাঙ্গা রোড থেকেই

এই শানকিভাঙ্গা লেন বহির্গত হয়েছে। কিন্তু আগাদের এই নিদাকণ বোকামী ও তংসহ গালিলতির জন্ম এঁকে খঁজে বার করতে দেরী হওয়ার ফলে যে কি একটা সাংঘাতিক সর্পনাশ হয়ে গিয়েছে তথনও প্র্যন্ত আমরা তা জানতেও পারি নি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে প্রয়োজনীয় তদত্তে আর একট্ भाव एको कता छिठि १८४ मा। आभवा भरन भरन ঠিক করলাম যে আজকের মধোই শান্কিভাল। লেনে আমাদের প্রাথমিক সংবাদদাতার বাটাতে পিয়ে আমাদের অন্তত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতাকে পাকড়াও করার পর ওথানকার প্রয়োজনীয় তদস্তকার্যা দেরে আমরা বহুৰাজাৰ মেডিকেল হাস্পাতালে গিয়ে অতে ন বেডে রিসড়া মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের আহত নেতা তথনও প্ৰস্থ যদি চিকিৎসাধীন থাকে তাহলে তাকে জিজাসাবাদ করবো। এর পর সময় থাকলে আমর। এই দিনই হাওড়া জিলার বিষ্ডার পুলিশ থানাতে গিয়ে সেথানকার সেই দালাহালামার মামলার তদন্তকারী অকিসারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাং করে আসা যাবে।

'তাহলে, কনক পূ আর দেরী না করে বেরিয়েই
পড়া যাক, পথে কোনও একটা হোটেলে চকে থাওয়া
দাওয়া কাষটা দেরে নেওয়া যাবে। আনি এইবার
সহকারী কনক বাবৃকে উদ্দেশ করে বললাম 'আজ থেকেই
আমরা সন্দেহমান আদামীদের প্রেয়ার করতে স্কুফ করে
দেবো। সেই দিন থেকে এই দিন পর্যান্ত আমাদের অভুত
মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা আমাদের সঙ্গে আর দেথা
সাক্ষাং করলেন না! এই কারণে আমরাধরে নিতে
পারি যে, তিনি এতবড় একটা মামলার প্রধান সাক্ষা
হলেও উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে আমাদের এড়াবার জন্তে ইন্ডা
করেই পলাতক হয়েছেন। সব বিষয় আলোপান্ত হিন্তা
করেই পলাতক হয়েছেন। সব বিষয় আলোপান্ত হিন্তা
করেই আমাদের আমাদের সন্দেহ হ্বার মথেই কারণ
আছে। আমার মতে এই বাক্তিকেই আমাদের প্রথম
গ্রেপ্তার করা উচিং হবে।

অতো নং শানকিভান্ধ। লেনটাও আমাদের খ্রেল বার করতে কম বেগ পেতে হয় নি। এর কারণ এই বাড়াটার শামনের অপরিধর লেনটাকে গৃহ্বরে পুরে ইতিমধ্যেই ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্টের একটা চওড়া রাস্তা দেখান দিয়ে বার হয়ে বিরেছে। গলি খুজির পথের উপরকার এই পুরানো জরাজীন বাড়ীটা ভাগাগুলে একেবারে অক্ষত অবস্থার একণ ফুট চওড়া দি-আই-টি রাস্থার উপর এদে দাড়িয়েছে। একজন বৃদ্ধা নিধবার উপর এই বাড়ীটার একণে মালিকানাব্রিয়েছে। এই দ্বিভল বাড়ীর উপরের ঘরগুলিতে এই বৃদ্ধাহিলা ভার পরিবার্গদের নিমে ব্যবসাদ করেন। এই বাড়ীটার একতলের ঘরগুলি ভাড়া দিয়ে ইনি সংসাবের যাবতীর অরচ্থরচা চালিয়ে থাকেন। আমরা আমাদের অভূত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাভার এথানে সাক্ষাং না পাওয়ার ভার কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ভাকে জিল্লাসাবাদ স্কল করে দিই। এই বৃদ্ধা ভভুনহিলার এই মামলা সম্পর্কীয় বিবৃতির প্ররোজনীয় অংশ আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

ঐ ভাডাটের নামটা কিন্তু শ্রীহাররঞ্জন কি না আমার ভালে। করে মনে পছছে না। তবে পদবী**টা** বোর হয় তার সরকারই হবে। আমি এই ভাড়াটীয়া ছেলেকে চিনি বৈ কি! ভদুলোক মাস ছুই হলো আমাদের বাড়ীর নীচের সামনের ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন। আমার বছ ছেলে বেঁতে থাকলে এতদিনে প্রায় ওর বয়সীই হতো। আমার দেই প্রথম গভে-ধরা ছেলের **সঙ্গে আমার** এই ভাডাটীয়া ছেলের ছবল মুখের আদল আমে। আমাকে সে মা বলে ডাকলে আমি মোহিত হয়ে যেতাম। এক**দিন** দেখি জামা কাব্ড পরে সোলার হাট মাধায়শানকি ভাঙ্গা লেনের যোলে। নম্বরের বাড়ী থ জড়ে। আবে সেতো প্রায় **চার** বুছর আগেই ইমপ্রভ্মেণ্টের ব্যাদস্থারা একেবারে ভেঙ্গে চরে মার্ঠ করে দিয়েছে। আহাঃ। ঐ বাড়ীটারই মালিক অঘোর বাড়ুযোর বড়ভেলে মানিকলাল ছিল আমার সেই প্রথম গভের ছেলের ছোটবেলাকার বন্ধ। তারা ষে এথানকার সাত পুদ্রের এই ভিটে ছেড়ে কোথায় চলে গেল ! হা ! তাব পর আমি চেয়ে দেখি যে ঐ ছেলের ঐ অভ্তবেশ দেখে রাস্থার কুকুর গুলোর সঙ্গে পাড়ার **ছোঁড়া-**গুলেও ওকে তাড়া করেছে। আমি তাড়াতাডি তাকে আশ্র দিয়ে সৰ কথা ভনে বল্লাম - 'তা তুমি বাপু কোট পাণ্ট নাপরে ওপুর্তি জামাপরা অবস্থায় মাথায় **আবার** সোলার ছাট লাগিয়েছে। কেন ? আমার সেই ছেলে তথনু देकैरन रकरल आभारक भा वरन अनाम करत वनरनां, 'मा, আমাদের পশ্চিমের শহরে সূর্য্যতাপ থেকে মাথা বাঁচাবার জক্তে আমরা এওলো পরে থাকি। এই হচ্ছে মা আজ আমার বিশ বংসরের বেশী সময়ের অভ্যাস; বাংলা দেশের আদ্বকায়দা বাঙ্গালী হয়েও এর ফলে ভূলে গিয়েছি। আমি তার কাছে শুনলাম যে তার একমাত্র ছেলেকে থোঁজ কর-বার জন্মে দে এখানে এদেছে। ঐ ভেঙ্গে ফেলা বাডীটাতে তার এক আত্মীর পূর্দ্বে একতলাতে ভাড়াটে ছিল। এমনি আলাপ দালাপ হবার পর দে আমার এই বাড়ীরই ঐ ঘরটাতে থেকে গেলো। একমাদের পাচগণ্ডা টাক। আমি তার কাছে নিয়েছি। তবে রগীদ ট্পীদ দেও চায়নি, আর আমিও তাকে তা দিই নি। এর পরের মাদের ভাড়াটা -আমি আর ইচ্ছে করেই চাইনি। এর পর এই দিন চারপাচ হলো দে দেই যে 'আমি মা একট ঘুরে আমি' বলে বেরিয়ে গেলো- - আর তার এই বুড়ো মাকে মনে করে কিরে আসবার ্সময় হলো না, ভার ঘরে একটা তালা প্র্যান্ত দে দিয়ে যেতে পারে নি। এ কদিন দে কেমন যেন অস্কস্থ হয়ে পড়েছিল। পাশের রেওতদের মুথে শুনেছি যে এদানী সারা রাত সে না ঘুমিয়ে ছোট ছেলের মত কেনে উঠেছে। ওরা তো বলে, এদানী তার মাথাটা বোধ হয় একট থারাপ হচ্ছিল। কিন্তু আমার দঙ্গে তো দেকতো মনের প্রাণের কথা বলেছে। এ কদিন দে আবার বড়ো ভয়ে ভয়ে থাকতো। **ঁএই কি জানি তার কোনও শত্রু তাকে রাস্তা**য় একা পেয়ে শেষ করে দিলে কি'না তোমরা বাবা ওর জন্যে যদি 'একট্ট-খোজ থবর করে দেখো; এ জত্যে যদি একগণ্ডা টাকা **খরচ** করতে হয় তো তা'ও আমি করবো।"

এই প্লাতক ভদ্লোক যে ভাড়া দিতে পারে নি বলে পালিয়েছে তা আমাদের মনে হলো না। এদিকে আমরা এই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার কাছে শুনলাম যে সে তার যাবতীয় জ্বাদি সহ একটা পোটমেন্ট, তার ঘরের মধ্যে খোলা অবস্থাতেই ফেলে গিয়েছে। এর পর এখানকার সব ভাড়াটীয়াদের কয়েকটা বিষয় জিজ্ঞাসা করে আমি এই বৃদ্ধা মহিলাকে এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। আমাদের এই প্রশ্নো হরের প্রয়োজনীয় অংশগুলি ইন্দ্রে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

ঁপ্র: আচ্চা। আপনি যে বললেন আপনার ঐ

নতুন ভাড়াটিয়া ছেলে একানী মন-মরা হয়ে থাকতো তা আপনি জানলেন কি করে? আপনি কি নীচে এসে আপনার এ ছেলের ঘরে বসে তার সঙ্গে গল্প গলপজৰ করেছেন?

উ: -- হা। তা, আমি কতো দিন সন্ধ্যে দেওয়ার পর নাতিদের থাইয়ে রাত্রির দিকে ওর ঐ ঘরে গিয়েছি বৈকি ! এখানে আসার পর ও সন্ধোর দিকে প্রায়ই বাড়ী থাকতো না। কিন্তু পরে কয়দিন ও আর বাড়ী থেকে বার হতেই চাইতো না। একদিন রাত্রে সে হঠাং আমার পায়ে ধরে কেনে কেলে বলে উঠেছিল—'মা। আমি লোভে পড়ে একটা ভীষণ পাপ করে ফেলেছি। আমার ভয় হয় এই পাপে জীবিত কালে আর আমার একমাত্র পুত্রের মুখদর্শন করা হয়তো সম্ভব হবে না।' আমি বাপু তথন তার চৌকীটার উপর বিছানার কোনটা তুলে বসে পড়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিলাম--- 'বাছা'। আমি আশীর্নাদ করছি একবার তোর সঙ্গে তার দেখা হবে বৈ কি 

তবে বাপু তার পাপটাপের কাষের বিষয় তাকে আমি কোনও কথাই সেদিন জিজ্ঞাদা করি নি। একবার আরও জোরে কেনে উঠে আমার হাতটা তার মাথার ওপর রেথে বলেছিল—'মা! একটা পুরানো ডাকিনীর আমি থপ্পরে পড়ে গিয়েছি। এই কথা ভনে আমি ওপর থেকে একটা পূজার তুলুদী পাতা একটা তামার মাত্রলিতে পুরে তার ডান হাতে বেঁধে দিয়ে উত্তর করেছিলাম—'আরে মায়ের স্লেহের কাছে কোনও ডাকিনী যোগিনী আবার পাতা পাবে নাকি। ওরা ওরকম কত প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভালো ভালো কথা বলে; কিন্তু তা' বলে ওদের স্বরূপ জেনেও ওদের ঐ সব কথা বিশ্বাস করতে হবে না'কি। আহা। এই বাছা আমার সেই মাতুলী পরে বেরিয়ে গিয়েও আর ফিরে এলো না। সেই দিনকার সেই ঝড়ের রাতে বাছার আমার মুথে কথা গুলো আজও আমার মনে পড়লে সারা গায়ে কাঁটাদিয়ে উঠে, বাবা—'কোনও দরকার ছিল না, কোনও দরকার ছিল না এ আমি কি করে বদেছি। আমি বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তথন তাকে চুপ করে ভগবানের নাম নিতে বললে তাতে সে চুপ করেছিল। আমার মনে হয় কোন ও ডাকিনীই জাকে ভর করে এখান থেকে বার

করে নিয়ে গিয়েছে। তা না হলে সে যে তার বাপ মায়ের এক সোনার টুকরো ছেলে ছিল, বাবা।

এই ভদ্রমহিলার কাছ হতে আমাদের যা জানবার ছিল তা জানা হয়ে গিয়েছিল। এর পর তাঁকে আর কোনও বিষয় জিজেস না করে আমরা তাঁকে ও তৃজন স্থানীয় সাক্ষী সঙ্গে করে ঐ পলাতক ভদ্রলোকের ঘরে চৃকে তাঁদের সামনে তার সেই ঘরটা পুঝারুপুঝ রূপে তরাস করতে স্কুফ করে দিলাম। প্রথমেই আমার নজর পড়েছিল ঘরের কোণে লাস্ত একটা মোটা থেঁটে লাঠির দিকে। আমি এথানকার এই বাড়ীউলী মায়ের কাছে শুনলাম যে এই লাঠিটা তার ঐ নৃতন ভাড়াটায়া ছেলে ৮।১০দিন আগে কিনে এনেছে।

'আমার মনে হয়—ভাই কনক! এই পলাতক ভদ্রলোক সতাই এদানী প্রাণ ভয়ে ভীত ছিল। সর্কাদাই সে
আশ্রা করেছে যে কেউ না কেউ তাকে ফলোকরে এখানে
এসে তার শারীরিক কোনও হানি ঘটাবে, ঘরের কোণ
থেকে ঐ নতুন-কেনা মোটা লাঠিটা তুলে সেটা নিবিপ্ত
মনে পরীক্ষা করতে করতে আমি বললাম, এই দেখ কেনার
পর এই লাঠিটার মুড়োতে কেমন এক গাদা মাথা চওড়া
লোহার পেরেক পুতে দেওয়া হয়েছে। এটা সথের কোনও
কাজ হলে এটার এখানে লোহার স্থলে পিতলের অন্থর্রপ
পেরেক লাগানো হতো। সদাসর্কাদা আক্রান্ত হওয়ার
আশ্রা থাকায় এই ভদ্রলোক এই ভাবে তাড়া তাড়ি করে
গই লাঠিটাকে মজনুত করে তুলেছে। কলকাতার বাজারে
গই রকম লোহার পেরেক লাগানো লাঠি কোনও দিনই
বিজ্র হয় নি।

আমার এই কথা শুনে সহকারী কনকবার বৃদ্ধা বাড়ীগুলানী মা ও তাঁর কয়েকজন ভাড়াটীয়াকে জিজ্ঞানা করলো
ে তারা কোনও এক গোঁফওয়ালা প্রোঢ় ভদ্রলোককে
গুলানী এই বাড়ীর আশে পাশে ঘুরা ফিরা করতে দেখেছেন
কি না! কিন্তু তাঁরা কেউই এইরকম একটা সন্দেহজনক
লোককে এই বাড়ীর আশে পাশে দেখেছে কিনা তা
বাতে পারলে না। আমরা যথন এই ভাবে কথাবার্ত্তার
লিপ্ত ছিলাম তথন আমাদের অপর সহকারী স্থবোধবার্
গুলাতক ভদ্লোকের বান্ধটা সাক্ষীদের সামনে তল্লাস
করতে বাস্ত ছিল।

'এইতো স্থার পেয়ে গেছি আদল চীজ'—আমার সহকারী স্থবাধ বাব্ উন্নদিত হয়ে একটা প্রানো ছোট উয়েকাটা কটো বার করে সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে
বললো, 'ঐ দেখুন দার্জিলিছের মলের একটা বেঞ্চের ওপর
কারা বসে রয়েছে। এই ফটোর পিছনে প্রমালা দেবী নামে
জনৈকার দস্তথতও তো দেখা যাচ্ছে। এই ফটোর ছেলেমেয়েটা তখন নিতান্ত তাল তক্লী থাকলেও তাদের মুখের
আদল খেকে ওরা যে কারা তা ভালো করেই ব্যা

আমি তাড়াতাড়ি এই ফটোটী হাতে তুলে সহকারীর দিকে চেয়ে সম্মতি স্চক খাড় নাড়লাম ; কিন্ধ তবুও এদের এই ছোট বেলার তোলা ফটো দেখে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। ফটো থেকে সঠিকভাবে মাতুষ চেনা যদি মেতো তা'হলে আজ প্যান্ত পেন্টিঙের কোনও মলা থাকতো না। ফটো এক নিজীব মান্তুষের মুথের আদল ধরে দিলেও তাতে তাদের প্রাণ বা চরিত্র ফটাতে পারেনা। তা'ও আবার এদের এখনকার চেহারা তো প্রেরির চেহারা থেকে অনেক দুর সরে এসেছে। এখন কেবল মাত্র ওর গায়ে প্রমীলা দেবী নামটা ছোট বেলাকার হাতের লেখায় খোদাই থাকলেই প্রমাণ হয় না যে অপর চেহারাটা এখান-এই পলাতক ভাডাটীয়াটীরই যে হবে। এ দ্ব বিষয় জোর করে কেই ব। কাকে বলতে পারে গ তবে এদের এই কুমার কুমারী অবস্থায় মুগা ফটো ভদুলোকের বাঙ্গের মধ্যে পাওয়া যাওয়াও যে কাংপ্র্যাপূর্ব, তাতেও কাক্রর অবশ্য কোনও সন্দেহ থাক্রার এর পর যে ফটোটা এই পলাতক ভদুলোকের পরি-তাক্ত বান্ধ থেকে রেকলো মেটা হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ পূর্ণ যৌবনা শাঁখা সিন্তু শোভিতা বিবাহিতা নারীর। এই ফটোটি দেখা মাত্র আমার মুখ থেকে অক্ট স্বরে বার হয়ে এলো 'ইনি তাহলে কে আবার ? বেচারামের মা' ননতো। এই ক্ষ্টী দুবা বাতীত আর কোনও দুবাপাওয়া গেল না— ধাতে করে আমাদের এই অদ্বত মামলার কোনও একটা স্থরাহা হতে পারে। কটোর পিছনে লেখা প্রমীলা দেবী যে অন্য কোনও প্রমীলা দেবী নন, তাই বা হলপ করে কে বলতে পারে। আমি মনে মনে ভাবলাম যে একাধিক দংশিষ্ট কোনও বাক্তিকে এই ফটোর মাত্র্য কটীকে দেখিয়ে

তাদের সনাক্ত করতে না পারলে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

এই স্থানের এই প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি সাবধানে একটী কাগজের পাাকেটে পাাক্ করে নিয়ে আমরা এখানকার শাক্ষীদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে দোজা অমুক হাদপাতা-লের সারজিক্যাল ওয়ার্ডে এসে অতে নম্বরের বেডের সামনে স্থির হয়ে দাঁডিয়ে পডলাম। এইখানে তথন পর্যান্ত রিসড়া মিলের অনুক শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী সাজ্যা-তিকভাবে আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। কয়েকজন দরিদ্র জরাজীণ হাঁট্র উপর কাপড় পরা শ্রমিক ডালিম ও বেদানার ঠোঁ । হাতে কাতর নয়নে তাঁর মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম থে এই আহত শ্রমিক নেত। চোথ বুজিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন। এই ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত চিকিংসকের মুখে শুনলাম যে তাঁরা এঁর জীবনের আঁশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় কয়দিনের মধ্যেই তিনি আশ্চর্যাঙ্গনকভাবে সেরে উঠছেন। ওঁর আঘাত হেড-ইনজুৱী হলেও উনি এখন ভালোভাবেই কথাবার্তা বলতে পার্বেন। আমাদের কয়জনের পদশব্দ একত্রে শুনে এই শ্রমিক নেতাটী ধীরে ধীরে চোথ মেলে আমাদের দিকে চাইলেন! এর পর পিছনের দিকে ফিরে তিনি বোধ হয় দেখতে চাইলেন যে তাঁর চিন্তাগ্রস্তা সহধর্মিণী ইতিমধ্যে তাঁকে দেথবার জন্মে এদে গিয়েছেন কিনা। ইতিমধ্যে ভিজিটিঙ টাইম এদে যাওয়াতে আমরা তাঁর দঙ্গে একথা দেকথার পর তাঁর একটা বিবৃতি গ্রহণ করতে স্থক্ত করে দিলাম। মস্তকে আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় বহু মনগড়া কথা নিজেদেরই 'অজ্ঞাতে বলে বদে। এমন কি এই সময়ে তারা নিজেদের ও আপমজনদের বিরুদ্ধেও বহু সত্য মিথ্যা বলে ফেলে। এই জন্ম বৈজ্ঞানিকরা মস্তকে আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিরা রীতিমত দেরে না ওঠা পর্যান্ত কোনও মামলা দম্পর্কে তাদের বিবৃতি গ্রহণ করতে মানা করে গিয়েছেন। কিন্তু এর পর আরও দেরী করে অন্ত কোন নৃত্ন উপদর্গ জোটাতে রাজী ছিলাম না। এ'ছাড়া হঠাং একদিন এঁর পক্ষে মৃত্যু পথে যাত্রা করাও অসম্ভব ছিল না। এই মুমুর্ রোগীর মামলা দম্পৰ্কীয় দীৰ্ঘ বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ মাত্র নিমে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমার নাম জ্ঞানদাচরণ ভারুড়ী; আমার পিতার নাম ৺নীরদ ভাতুড়ী। সাং অমুক পোং, গ্রাম ও জিলা। হাল সাং ১নং রতনমণি রোড, হাওড়া। রিসড়া মিলের শ্রমিক সংঘের প্রধান দেকেটারী। ঐীযুক্তবার হরিদাধন ভারতী আমাদের সভাপতি। আমরা কোনও রাজনৈতিক পার্টির দঙ্গে সংযুক্ত নেই। এর কারণ এতে পার্টির স্বার্থের জন্য আমাদের নিজেদের স্বার্থের হানি ঘটে। কিছুদিন যাবৎ আমার শ্রমিক স্বার্থের ব্যাপারে এই কলকাতা অফিসের হুজন প্রধান ডিরেক্টারদের সঙ্গে মনোমালিক্ত চলছিল। তাঁরা আমাদের দাবীদাওয়। দাবিয়ে দেবার জন্মে ক্রমাগত নিজেদের হাতের লোককে মিলে কায দিয়ে তাদের দারা আরও একটা শ্রমিক সঙ্গ গড়ে তুলে তাদের স্বীকৃতি দেন। এছাড়া এরা আমাদের দাবিয়ে দেবার জন্মে কলকাতা থেকে বহু গুণ্ডা আমদানী করে এথানে ওথানে মোতায়েন করেছিলেন। এই দব গুণারা প্রায় সকলেই কাশীপুর ষ্টেটের বেনিয়াপুকুর অঞ্চলের অমুক বস্তীতে বদবাদ করে। এদিকে আত্মরক্ষার জন্ম আমরাও এই সব গুণ্ডাদের কোনও কোনও নেতাকে টাকা খাইয়ে হাত করে ফেলতে চেষ্টা করতে থাকি। এই ভাবে পরস্পরের গুণ্ডা ভাঙানো ভাঙানির কাষ কিছুদিন ধরে উভয় পক্ষকেই করে যেতে হয়েছে। এই সময় হঠাং একদিন আমার এক প্রবাদী পুরাতন বন্ধুর দঙ্গে প্রায় বহু বংসর পর কলকাতার রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। আমার এই বাল্যবন্ধর নাম হচ্ছে শ্রীনবীনচন্দ্র সরকার। অনেক দিন পর তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি তাকে আদর করে রিসড়ায় আমার বাড়ীতে নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় পথে আমাকে ভুল করে তাকেই কয়েকজন গুণ্ডা এসে প্রকাশ্য দিবালোকে ধরে ফেললে। আমার বন্ধু তথন তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা পত্ৰ বার করে দেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠলো 'ভারুড়ী! এটা তুই রেখে দে। সময় হলে সব কথা বলবো। তার মুথে এই কথাটী শুনা মাত্র ঐ গুণ্ডারা আমার ওপরে নাঁপিয়ে পড়লো। এদের একজন জোর করে ছোঁ মেরে ঐ পত্রথানা কেড়ে নিলে ও ঐ পত্রের একটা টুকরা আমার হাতের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময় পিছন দিক থেকে কে একজন আমার মাথার উপর একটা যেন লোহার ডাঙা মারলো। আমি প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যেতে থেতে লক্ষ্য কর্লাম যে কয়েকজন লোক আমার ঐ বন্ধকে পাকড়াও করে একটা ট্যাক্সিতে তুলে সোসো করে কলকাতার দিকে চলে গেল। এর একট্ট পরেই আমি মাথার রক্তক্ষরণের জত্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার জ্ঞান হবার পর আমি দেখলাম যে আমি এই হাসপাতালের এই বেডটাতে গুয়ে রয়েছি। আমার চারদিকে ঘিরে হাওড়া ও কলকাতা পুলিশের অফিসাররা দাঁডিয়ে রয়েছে। আপনাকে আমি যে বিবৃতি দিলাম এর অন্তরূপ বিবৃতি হাওড়া পুলিশকেও আমি দিয়েছি। আমার সেই অপহত বন্ধু এখন কোথায় তা আমি জানি না। তবে আমার হাতের মৃঠিতে পাওয়া পত্রের ছেড়া টকরাটা শুনেছি যে হাওড়া পুলিশের লোকেরা আমার হাত থেকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। আমাকে এই হাঁদপাতালে পাঠাবার সময় তারা ঐ পত্রের টকরোটা আমার হাতে মৃষ্টিবদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিল।"

আমি ঐ আহত শ্রমিক নেতার এই দীর্ঘ বিরুতি ওথানকার ডাক্রারের সামনে লিপিবদ্ধ করে ভাবলায় যে তা হলে কি সতাই তুজন নবীন সরকারের অস্তিত্ব আছে ? আমাদের শ্রীমতী প্রমীলা দেবী একবার আমাদের জেরার উত্তরে বলেছিলেন যে তাঁর গ্রাম-সম্পর্কীয় যে ভাতাটীকে তিনি প্রাথমিক সংবাদ দিতে পাঠিয়েছিলেন তার নাম ছিল নবীন সরকার, আবার তাঁর যে পূর্ব্ব প্রেমাপদটী দেইদিন সকালে তাঁর বাড়ী গিয়ে হামলা করেছিলেন তাঁর**ও** নাম হচ্ছে ঐ একই নবীনচন্দ্র সরকার। আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে যে তিনি সেদিন আমাদের জেরার প্রত্যুত্তরে আশ্চর্য্য হয়ে চোথ কপালে উঠিয়ে বলেছিলেন'—তাই তো। একই নাম একই গ্রাম তো ওদের বটে! এদিকে তো এই আহত শ্রমিক নেতা বলে গেছেন যে পিছন দিক হতে কে একজন তার মাথায় লোহার দাণ্ডা মেরেছিল। ওদিকে তো আমাদের সেই প্রাথমিক সংবাদদাতা অন্ত লোকটীর বাটীতে একটা লোহ চাকতিওয়ালা পেরেক মোড়া একটি মোটা লাঠিও তো আমরা পেয়েছি। কে বলতে পারে যে আঘাত করার পরে এ লাঠির মণ্ডপে লাগা মহম্ম রক্ত সাবধানে ধুয়ে উঠিয়ে ফেল। হয় নি।

তাহলে এক নবীন অপর নবীনকে কোনও ব্যক্তিগত কারণে ঠেঙিয়ে গেল নাকি। কিংবা এমনও হতে পারে যে প্রমীলা দেবী তার গ্রাম-সম্পর্কীয় ভাই নীহাররঞ্জনকে দিয়ে তাঁর পূর্ব প্রেমাপদ নীহাররঞ্জনের সেই দিনকার সেই বেয়াদবীর এই ভাবে শোধ নিলেন। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এইখানে ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজারবাবুর ভূমিকা কি হতে পারে? তা হলে কি প্রথন মোহড়ায় এঁকে দিয়ে ওঁকে শায়েন্তা করতে গিয়ে তিনি আমাকে শায়েন্তা করেছিলেন, এর পর পরের মোহড়ায় ইনি তাঁর ঐ গ্রামসম্পর্কিত ভাইকে এই কামে লাগিয়ে দিয়ে থাকবেন। আপাততঃ আমি নিজের মনের এই চিন্তা সাবধানে গোপন করে এই আহত শ্রমিক নেতাকে আরও কয়েকটা বাছা বাছা প্রশ্ন করলাম। এই প্রশ্নোত্তর-শুলের সারাংশ আমি নিয়ে উদ্ভূত করে দিলাম।

প্রঃ—-আচ্ছা! আমরা গুনেছি থে আপনাদের মিলের
এই মালিকদের মধ্যে ছ'টি দল আছে। এখন বলুন দিকি
আপনি এদের কোন দলটিকে বেশী পছন্দ করেন।
আপনারা নিজেরা এঁদের এই সব দলাদলীর মধ্যে জড়িয়ে
পড়েছিলেন কখন ?

উঃ—আমার মূল বিরতিতেই আমি এই প্রশ্নের উত্তর

দিয়ে গিয়েছি। এঁদের কাউর ওপর আমাদের নিজস্ব

কোনও পছন্দাপছন্দ নেই। যদি বুনি যে এদের মধ্যে

কলহ বাধলে শ্রমিকদের কোনও স্থবিধা করা যাবে, তাহলে

এদের কলহের মধ্যে ইন্ধন যোগাতে স্বভাবতঃই আমরা

কোনও ইতস্ততঃ করবো না। তবে এদের অক্যতম মহিলা

পার্টনার শ্রীমতী প্রমিলা দেবী আমাদের দিকেই টেনে

কথা ক'য়ে থাকেন। এঁদের একজন যুবক পার্টনারও

এই বিষয়ে প্রমীলা দেবীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমরা

তো ঠিক করে রেথেছি যে আমরা প্রমীলা দেবীদেরই

দিকে থাকবো। কিন্তু এদিকে মৃদ্দিল হচ্ছে এই যে

আমাদের নিজেদেরই বহু লড়ায়ে শ্রমিককে অপর পক্ষ

টাকা খাইয়ে ওঁদের দালাল করে নিয়েছেন। এই জন্তই

তো আমি আমার ওপর হামলার ব্যাপারে ওঁদেরও

কথনও কথনও সন্দেহ করেছি।

প্র:—আচ্ছা! এইবার আপনার ঐ অপহৃত বন্ধুটির সহক্ষে আমাদের আপনি কিছু বনুন। ওঁর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হলেও কিছুক্ষণ তো ওর সঙ্গে আপনি ট্রামে
বাসে ছিলেন। কলকাতা থেকে এই রিষড়া পর্য্যন্ত পৌছতে তো অস্ততঃ আপনাদের ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগেছে। এখন বলুন তো ঐ সময়টুকুর মধ্যে আপনি আপনার ঐ বন্ধুর জ্বীপুত্র সংসার ও পূর্ব্ব এবং বর্তমান বাসস্থান সম্বন্ধে কিছু কি জেনেছিলেন ?

় উ:—আছে। তা একটু আধটু তার কাছে শুনেছি বৈ কি? তবে খব কেশী কথা বলার তাঁর স্থােগ হয়ন। বরং বারে বারে দে আমাকে বলেছিল যে আমার বাড়ীতে পৌছে দে নিজের সম্বন্ধে বহু আজব কথা শুনাবে। দে এও বলেছিল যে এই সব বিষয় কোনও এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে না শুনানো পর্যান্ত সে একটুও শান্তি পাচ্ছে না। তবে সে যে একটু বিপদের মধ্যে আছে তা সে আমাকে বলেছিল। এমন কি কিছুদিন কলকাতা ছেড়ে সে আমার গ্রাতীতেও এসে থাকতে চেয়েছিল।

প্রঃ—আচ্ছা! সে কি একথা বলেছিল যে কোনও

এক পূর্বপরিচিতা মহিলা তার সঙ্গে বেইমানি করেছে।

তাকে বহু বিষয়ে বহু আশা দিয়ে সেই আশার মূল্য সে

আদপেই দিতে চাইলে না। উপরস্ক সে তাকে নানা
ভাবে অপমান করে আরও বিপদে ফেলবার চেটায়
আছে।

উ:—আরে। এ আপনি কি দব আজে বাজে কথা বলছেন? এতো কথা আগে ভাগে দে আমাকে বললে আমি কি ওকে নিয়ে এতো অসাবধানে পথ চলতাম। সারা হাওড়া ও রিসড়ায় আমারও কি কম লোকজনের বল আছে নাকি! ওদের মত আমরাও গুণ্ডাগিরিতে কম যেতাম না। এখন কথা হচ্ছে এই যে, আপনারা কি আমার ঐ বন্ধকে ওদের থপ্পর হতে এখনও উদ্ধার করতে পারলেন না। আমি আজ ভালো থাকলে আপনাদের কাছে এতো সাহায্যের জন্ম ভিক্ষা করার প্রয়োজন হতো না। আমি নিজেই ঐ দব ওণ্ডাদের আড্ডা তন্ধ তন্ধ করে খুঁজে ওকে আমি উদ্ধার করে আনতে পারতাম। পুলিশের সাহায্য না পেলে বেঁচে থাকবার জন্মে গুণ্ডাগিরিকে গুণ্ডাগিরি দ্বারা বন্ধ করা ছাড়া আর উপায় কি আছে?

্রিইভাবে বহুক্ষণ কথা বঁলাতে এই আহত শ্রমিক নেতা

এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পুড়েছিল। এইবার বন্ধুকে তথনও
না পাওয়ার সংবাদে উত্তেজিত হয়ে উঠে তিনি একেবারে
অবশ হয়ে পড়লেন। রোগীর এই অবস্থা দেখে উপস্থিত
ডাক্তারবার আমাদের তার সঙ্গে আর না কথা বলতে
অন্থরোধ করছিলেন। অগতা। এই দিনের মত এই
সাংঘাতিকরূপে আহত শ্রমিক নেতাটীকে রেহাই দিয়ে
আমরা একটা ট্যাক্সি করে তথুনি রিসড়া থানাতে যাবার
জন্তে প্রস্তুত হলাম। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে
এইদিনের মধ্যে এদিককার এই তিনটি স্থানে তদস্ত শেষ
করে তবে বিশ্রামের জন্ত থানায় ফিরবো।

এই বান্ত্রিক যুগে বড়ো বড়ো শহরেরও এপ্রান্ত এবং ও'প্রান্ত এথন এপাড়ায় ওপাড়ায় পর্যাবেশিত হয়ে পড়েছে। হু হু করে ট্যাক্সি ছুটে গিয়ে মাত্র পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রাপ্ত ট্রান্ধ রোড়ের ভীড় ঠেলে একেবারে রিষড়া থানার গেটের সামনে এনে হাজির করলো। আমাদের সোভাগ্যক্রমে সেই সময় এঁদের এথানকার এই জথমী মামলার তদন্তকারী অফিসার রমেশবার তাঁদের সেই থানাতে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের পরিচয় পেয়ে তিনি আদর করে আমাদের দেই থানায় তাঁর নিজপ অফিস ঘরে এনে বসালেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই তুইটী মামলা সম্বন্ধেই বহুক্ষণ আমরা আলাপ আলোচনা করেছিলাম। এথানকার এই জথমী মামলা সম্পর্কে তাঁর বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমিই মশাই এথানকার এই সাংঘাতিক মামলাটীর তদন্ত করেছিলাম। এ ছাড়া এই সম্পর্কীয় অপহরণের মামলাটীও এই একই সঙ্গে আমি তদন্ত করেছি। আমি সংবাদ পাওয়া মাত্রঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যেক্তাত বার হয়ে পড়ি। প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাবে রাস্তায় একটা চলন্ত লরী পাকড়ে সেইটেতেই আমি উঠে পড়ি। কিন্তু আমাদের ঘটিনাস্থলে পোছুবার পূর্বেই ত্র্কান্তরা একজনকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করে ও অপরজনকে অপহরণ করে সরে পড়তে পেরেছিল। ঐ রক্তাক্তকলেবর শ্রমিক নেতাটীকে অজ্ঞান অবস্থায় আমিই প্রথমে স্থানীয় হাঁদপাতালে ও পরে কলকাতার বড় হাঁদপাতালে পাঠিয়ে দিই। আমি এই বেছঁদ শ্রমিক নেতার ডান হাতের মুঠি থেকে একটা বাংলা হাতের লেথার পত্রের একটা টুকরোও উদ্ধার

করেছি। এ ছাড়া একটা তুলদী পাতা পোরা একটা তামার মাত্লীও আমি ঘটনাস্থলে পড়ে আছে দেখে দেটা কুড়িয়ে নিয়েছি। এই হুটো প্রামাণ্য দ্রব্য ভবিশ্বতের প্রয়োজনে আমাদের এই থানার মালথানাতে স্বত্নে রক্ষিত আছে। আমি ঐ দ্রব্য হুটী এথুনি বার করে এনে তা আপনাদের দেখাবো।"

উপরোক্ত প্রদর্শনী দ্রব্য চুটী এই থানার মাল্থানা থেকে বার করে এনে এই স্থানীয় অফিসারটা সেইগুলো আমাদের সামনে মেলে ধরলে আমরা অবাক হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইলাম। আমাদের যেন আর কোনও বাক-ফুরণ পর্যান্ত হচ্ছিল না। তাহলে কি আমাদের ঐ অদ্বৃত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতাই এথানে আসায় গুণু দল কর্ত্তক অপহত হয়েছে ? বলাবাহল্য যে তুল্দীপাতা-ভরা মাতুলীটী এইথানে আমাদের উভয় সন্ধটজনক সমস্থার সমাধান করে এই উভয় ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে একটা ব্যক্তিতে পরিণত করে দিয়েছে। তা'-হলে কি প্রমীলা দেবীর পূর্ব্ব প্রেমাষ্পদ সেই দিনকার সেই হামলাকারী নীহাররঞ্জন আগে ভাগে তাঁর বিপদ বুঝে তার সম্ভাব্য আঘাতকারী তাঁর গ্রাম সম্পর্কীত ভ্রাতা অপর নীহাররঞ্জনকে পূর্ব্বাহ্নেই নিশ্চিক্ত করবার ব্যবস্থা করে দিলেন না'কি। তবে প্রমীলা দেবীর তথাকথিত পূর্ব্ব-প্রেমাপদ নীহাররঞ্জন এবং তাঁর গ্রামসম্পর্কিত ভাতা নীহাররঞ্জন-এই তুই বিভিন্ন-মতা ব্যক্তিদেরও এক ব্যক্তি হওয়াও যে অসম্ভব এতক্ষণে তা'ও আমাদের আর পূর্কের মত মনে হয় না; এই দব অদ্ভুত অদুভ অবস্থা দৃষ্টে এই সময় আমরা নিজেরাও যেন নিজেদের আর বিশ্বাস করতে পারছিনা। যাই হোক আপাততঃ আমরা আমাদের এই শব পরস্পরবিরোধী চিন্তাদমূহ দাময়িকভাবে মূলতবী রেখে সে আহত শ্রমিক নেতার হাতের মৃঠির মধ্যে পাওয়া সেই পত্রের বিচ্ছিন্ন টুকরাটী বিশেষ যত্নের সঙ্গে পড়তে স্থক করে দিলাম।

এই পত্রের টুকরাটী নেড়ে চেড়ে বারে বারে পড়ে আমি মাত্র কয়েকটী বাংলা শব্দ উদ্ধার করতে পারলাম। এই শব্দগুলি হচ্ছে—মত বদলেছি। তাই হতে। কাল সকালে। তাহলে এসো। আমাকে পাবে। এ ছাড়া কোনও অক্ষরের নিাম্নংশ কোনটীরও বা একটা রেখা মাত্র এই পত্রে ছিন্ন অংশে পড়া যায়। কিন্তু তা থেকে কোনপ্ত পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব ছিল। অসমানে আমি বৃক্তে পারলাম যে মত বদলে এই পত্র দ্বারা কাউকে ভেকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি বৃক্তে পারলাম না—এই যে এই পত্রথানা এদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্তে এতো মারামারি ও খুনাখুনি কেন এরা করে গেল। এ ছাড়া ঐ অপহৃত মাহুষ নীহাররঙ্গন (?) এই পত্রটীর রক্ষা করবার জন্তে এতো ব্যস্ত হয়েছিল কেন—তা'ও আমি এই সময় বৃক্তে পারি নি। তবে এই পত্রটীর মধ্যে তার নিজের বা অপর কারুর মৃত্যুবান নিহিত ছিল তা আমি সহজেই বৃক্তে নিতে পেরেছিলাম। এত কারণ—তা' না হলে এই পত্রের প্রাপক বা মালিক [অধিকারী] এই পত্র-খানি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীতে বান্ধে না রেথে সেটা তার জামার পকেটে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো না।

এই সময় আমাদের মনে পড়ে গেল যে শানকিভাঙ্গা লেনের অতো নম্বরের বাড়ীর মালিকানী বুদ্ধামহিলা আমাদের বলেছিলেন যে তার সেই ভাড়াটীয়া ছেলেটীর অন্তর্ণানের পূর্বের পর গুই দিন তার অবর্ত্তমানে তার ঘরের জানালার গরাদ উপড়ে চোরেরা চুকে তার বাঙ্কো ভেঙ্গে জিনিষপত্র তছনছ করে গেলেও কোন বারই কোনও দ্রব্য চুরি করে নিয়ে যেতে পারে নি। এতক্ষণে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলাম যে কোনও স্বদক চোরের দলকে তাহলে কোনও ব্যক্তি এই পত্রটী এই ঘরটী থেকে খুঁজে পেতে নিয়ে যাবার জন্ম সর্বপ্রথম নিয়োগ করে থাকবে। কিন্তু তাতে অপারগ হয়ে তারা নিশ্চয়ই বুঝেছিল যে এই প্রয়োজনীয় পত্রটী এই লোকটী তার জামার পকেটে নিয়েই তাহলে ঘুরাফিরা করে থাকে। এত দিন হয়তো তারা এই একই উদ্দেশ্যে একে অহুসরণ করে কোনও এক নিরালা স্থানে তাকে পাওয়া মাত্র 🗳 পত্রটীর উদ্ধারের জন্ম এই সাংঘাতিক অপরাধটী করে বদেছে। এই সময় আরও একটা বিষয় আমাদের মনে পড়লো এই যে,কাশীপুরের জমীদারদের সেই পাকা বস্তীটা-তে তাদের সেই ম্যানেজারের রক্ষণাবেক্ষণে বহু নাম-করা বিডাল চোরের দলও তো বাস করে বটে! কিন্তু **তাই** যদি হয় তাহলে দে এই একই সঙ্গে এরা এই লোকটাকেও অপহরণ করে নিয়ে গেল কেন ? ক্রিমশঃ

## স্থরছান্দিসিক বিজেন্দ্রলাল রায়

नरत्रकः (नव

সাবালক হয়ে ওঠবার আগে থেকেই ডি-এল-রায়
মামটার দক্ষে পরিচিত। শুনতুম হাদির গানে তিনি
নাকি অপ্রতিদ্বন্দী। তথনকার দিনে ডি-এল-রায়ের হাদির
গান শোনবার জন্ম উচ্চশিক্ষিত সমাজের লোক ভিড়
করেই জমায়েৎ হতেন। আমরা দে গানের আদরে ঢ়কতে
পেতৃম না। আশ পাশ থেকে উকি ঝুঁকি মেরে শোনবার
চেষ্টা করতুম। কিন্তু শুনবো কি ? "পারো তো কেউ জন্ম
নাকো বিঘৃৎবারের বার বেলা"—এই একলাইন গান
ধরতে না ধরতেই উঠতো ঘর জুড়ে হাদির হররা।

্রতথন আমরা জানতুম না এবং বুঝতুমও না যে

এগুলো নিছক হাসির গান নয়। স্বরে ও ছড়ায় চাবুক
হাঁকরে চলেছেন তিনি দেশের পাষগুলোকগুলোকে সচেতন
করে তোলবার জন্ম। হাসির ভিতরের সেই ঝকঝকে
শাণিত শ্লেষের শরনিক্ষেপ ধরবার মতো বিভাবুদ্ধিও তথন
আমাদের অনেকেরই ছিলনা।

উবর চন্দ্র গুপ্ত এক সময়ে বাঙ্গ-বিদ্রাপাত্মক হাসির ছড়া আনেক লিথেছিলেন। দাগুরথী রায়ের পাঁচালির গানে আর গ্রাম্য-কবিদের লড়াইয়ের ছড়ায় কিছু কিছু মোটা হাসি ছিল। কিন্তু ভদ্র হাসির গান ছিল কিনা জানা নেই। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ' এই ছন্মনামে ঈবর গুপ্তের পদাহ অম্পরণে কিছু কিছু হাসির ছড়া, গান ও বাঙ্গ কবিতা রচনা করেছিলেন—যা একসময়ে রঙ্গপ্রিয় বঙ্গবাসীকে আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু, ছিজেন্দ্রলাল কাকর অম্করণ বা অম্পরণ করেননি। তিনি ছিলেন নিজেই একজন অনভ্যস ধারণ—প্রতিভাধর কবি, স্কুরশিল্পী ও নাট্যকার। উচ্চাঙ্গের হাসির গানের এক নব্স্র্টা তিনি।

নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত বিলেতফেরত মান্ত্র হয়েও বিলিতি আদবকায়দায় দেশীদমাজে কাকর বিচরণ করাট। তিনি পছন্দ করতেন নুঃশী যার। কিছুদিন বিলেত ঘুরে

এসেই একেবারে আপাদমস্তক সাহেব বনে যেতেন, তাঁদের বিজ্ঞপ করে তিনি গান বেঁধেছিলেন—

> "আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই আমরা সাহেব সেজেছি সবাই তাই, কি করি, নাচার, স্বদেশী আচার করিয়াছি সব জবাই!"

গানের পদরা নিয়েই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম বাংলার কাব্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'আর্যগাথা' অনেকগুলি স্থরচিত গানের দমষ্টি। রচনার মধ্যে আশ্চর্য কাব্যপ্রতিভার পরিচয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই 'আর্যগাথা' পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ইহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যাহা স্থথপাঠ্য নহে, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্তাস স্থর-তালের অপেক্ষা রাথে, দেগুলি দাহিত্য সমালোচকের অধিকার বহিন্ত্ত। আর, কতকগুলি গান আছে যাহা পাঠমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করে।"

স্তরাং, একথা বলাই বাহুলা যে 'আর্যগাথা' গ্রন্থে সিমিবেশিত রচনাগুলির কতকাংশ উপভোগ করতে হলে পাঠকদের ছন্দবোধের দঙ্গে স্থর তালের জ্ঞান থাকা চাই। কিন্তু বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যে জয়মাল্য তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিল, তা আজও অমান রয়েচে। তার প্রধান কারণ, এই গানগুলিতে যে রঙ্গবাঙ্গ এবং শ্লেষ ও বিজেপ উৎসারিত হয়েছে সেদিনের সমাজের অনেকেরই কাছে সেগুলি শুধু নৃতন নয়, অসাধারণ শক্তি ও সাহসের পরিচয় বহন করে এনেছিল।

এই ধরণের হাসির গানের সাধারণতঃ একটা স্ময়োপবোগী আবেদন থাকে বলেই এগুলির চলতি দাম অনেক বেশি পাওয়া গেলেও শাখতকালের মূল্য থেকে এরা বঞ্চিত হয়। কারণ, সমাজের রূপ ও মাহুবের ফচি জ্বন্ত বদলে চলে। বিজেশ্রলাল ভণ্ডামী কখনো সহু করতে পারতেন না। তাই, হাসির গানের চাবুক নিয়ে তিনি আসরে নেমেছিলেন সমাজের অমাহুষ লোকগুলোকে শাসন করে তাদের চৈতক্ত সম্পাদন করতে। যেমন ধরুন, 'নন্দলাল' 'হিন্দু' 'চণ্ডীচরণ' ইত্যাদি গানগুলি। এরা কিন্তু কোনগু বিশেষ কালের গণ্ডীর মধ্যে আবন্ধ নেই। সর্ব কালকেই এরা স্পর্শ করতে পেরেছে, যেহেতু, পৃথিবীর স্বত্রই আজও আমরা এই 'নন্দলাল' জাতীয় জীবদের এবং 'বিলেত ফেরতা ক' ভাইদের' বিচরণ করতে দেখতে পাই। স্থতরাং, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বিজেজ্ঞালের এ ধরণের হাসির গানগুলি আজও বেঁচে আছে। এ গানগুলির হুর বা তাল জানা না থাকলেও পড়তে ভালই লাগে। নব নব ছন্দে রচ্চিত প্রত্যেকটি গান অমুপম ব্যঙ্গ বিদ্ধপে ভরা—আর নির্মল হাস্তর্যে টইটমুর।

শুধু হাসির জন্মই হাসির গানও তিনি অনেক লিখেছেন

— যার মধ্যে স্রেফ্ হাস্তরসের উচ্চুলতাই আছে, ব্যঙ্গ
বিদ্রুপের ক্ষাঘাত নেই। যেমন ধরুন 'তানসেনবিক্রমাদিত্য সংবাদ' 'সন্দেশ' 'স্ত্রীর উমেদার' 'বিরহ'
ইত্যাদি। এগুলির কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিতে পারলে ভাল
হত, কিন্তু, পুঁথি বেড়ে যাবার আশংকা আছে।

বিজেজ্ঞলালের হাসির গানের মধ্যে আবার এমন কতকগুলি গানও আছে যা আমাদের পরাধীনতার বেদনাকে, আমাদের অসহায় অক্ষমতার কাল্লাকে পরিহাসের আবরণে ঢেকে তিনি প্রকাশ করে গেছেন। ঘেমনঃ 'ইরাণ দেশের কাল্লী' 'জিজিয়াকর' 'খুসরোজ' বা 'আমি যদি পিঠে তোর ঐ লাথি একটা মারিই রাগে' ইত্যাদি' শীদিলীপক্মার রায় সংকলিত "বিজেজ্ঞকাব্য সঞ্চয়ন" প্রত্ব্য। এর মধ্যে কবির শ্রেষ্ঠ গান ও কবিতা অনেক আছে।

'বলি ত হাসবনা' গান থানির মধ্যে পাওয়া যায় দিজেন্দ্রলাল কেন হাসির গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ গানথানি খেন তারই একটি চমৎকার কৈন্দিয়ং। বছদিন আগের রচনা আর্যগাধার পরই বোধহয় তাঁর হাসির গান লেখা শুক হয়। 'বলিত হাসবনা' গানথানির মধ্যেই তাঁর হাসির গানের উৎস-সন্ধান মিশ্বে।

"বনিত হাদৰ না, হাদি রাগতে চাই তো চেপে,
কিন্তু, ব্যাপার দেখে থেকে থেকে যেতে হয় প্রায় কেপে
দাহেব তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলন্থ প্রীর—
ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ মস্ত মস্ত বীর;
যবে দব কলম ধরে, গলার জোরে দেশোদ্ধারে ধায়
তথন, আমার হাদির চোটে বাঁচাই মোটে হ'য়ে ওঠে দায়!
যবে নিয়ে উড়োতর্ক শাস্ত্রীবর্গ টিকি দার্ঘ নাড়ে,
একটু 'গ্যানো' পড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে,
করতে একঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোনো ভায়া,
তথন আমি হাদি জোরে গুদ্ফভরে ছেড়ে প্রাণের মায়া!
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়ণ্টির করে,
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙে গড়ে;
যথন কেউ প্রবাণভণ্ড মহাষণ্ড পরেন হরির মালা
তথন ভাই নাহি ক্ষেপে হাদি চেপে রাখতে পারে কোন-:

বিজেক্দলালের হাসির গানের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখ যোগা ও তৃংসাহসিক কীর্তি হ'ল বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরিজিশন্দ মিলিয়ে গান রচনা করা। বিজেক্দলালের পূর্ববর্তী কোনো কবি একাজ করতে সাহস করেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে পরবর্তী অনেকেই তাঁর অহ্যকরণ করেছিলেন জানি। কিন্তু, বিজেক্দ্রলালের মত্যে অমন অবলীলাক্রমে বাংলার সঙ্গে ইংরাজীর বেমাল্ম মিলন ঘটাতে আর কেউ পারেননি। যেমনঃ—

"যদি জানতে চাও আমরা কে—
আমরা Reformed Hindoos
আমাদের চেনে না কো যে
Surely he is an awful goose!"

অবশ্য একথা ভূলে গেলে চলবেনা যে, বিলেত থেকে
বিদ্যেন্দ্রনাল ইংরাজী গান বেশ ভাল ভাবেই আয়ন্ত ক্রে
এসেছিলেন এবং প্রথমযুগে বন্ধুবান্ধবের আদরে তিনি
ইংরিজী গানই গাইতেন। কিন্তু তাঁর শ্রোতার দল দে ইংরিজী গানের সম্পূর্ণ রসোপভোগে বাধা পেতেন।
তথন তিনি বাংলা গান রচনা করতে গুরু করেন। অবশ্র সে গানের প্রকাশ ভঙ্গীতে ইংরিজীর চং এবং ইংরিজী
হুর প্রায় বজায় ছিল। কাজেই, তার চেহারা হয়েছিল
অনেকটা ধুতি চাদর পরা গোরা সাহেবের মতো। হাসির গানের পর আমরা দিজেন্দ্রলালের কাছে পেয়েছিলাম তাঁর হাসির কবিতার বই 'আষাঢ়ে'। এ কবিতাগুলির অধিকাংশই হচ্ছে হাল্ডরসাভিষিক্ত কাহিনী বা গাথা। 'আষাঢ়ে' কাব্যের ভূমিকায় দিজেন্দ্রলাল নিজেই লিখেছিলেন্ "এ কবিতা গুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গল্ম নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু, যেরূপ বিষয় সেইরূপ ভাষা হওয়াই বিধেয় মনে করি'। 'হরিনাথের শন্তরবাড়ী যাত্রা' প্রসঙ্গে 'মেঘনাদবধে'র ছন্দ্ভি-নিনাদি-ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন্ ?"

এই 'আধাঢ়ে' গ্রন্থখানির সমালোচনা প্রদঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "ভাষা সন্ধন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক কথা। কিন্তু ছন্দ সন্ধন্ধে তিনি কোনও কৈলিয়ং দেন নাই। প্রতক্তে সমিল গতা বলিয়া চালাইবার কোনো হেন্তু নাই। ইহাতে পজের স্বাধীনত। বাড়েনা বরং কমিয়া ধায়। কারণ, কবিতা পড়িবার সময় পজের নিয়ম রক্ষণ করিয়া পড়িতেই স্বতঃই চেষ্টা জন্মে। কিন্তু, মধ্যে যদি স্থালন হইতে থাকে, তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।"

এ বিধয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকেই বোধহয় এক মত যে "ছন্দের শৈথিল্য হাস্থরসের নিবিচ্তা নষ্ট করে। কারণ, হাস্থরসের প্রধান ছুইটি উপাদান—অবাধ গতিবেগ এবং অভাবনীয়তা। যদি পড়িতে গিয়া ছন্দে বাধা পাইয়া যতিস্থাপন সম্বন্ধে ছুই-তিনবারছুই-তিনরকম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্থের তীক্ষতা আপন ধার নষ্ট করিয়া ফেলে।"

রবীন্দ্রনাথ 'আষাঢ়ের' কবিতাগুলির ছন্দসম্পর্কে আরও একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, "আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা তাহার নৃত্নত্ব নহে। তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই। এই জন্ম পড়িতে পড়িতে আবশ্যক মতো কোথাও টানিয়া, কোথাও বা ঠাসিয়া কমবেশি করিয়া চলিতে হয়।…'আখাঢ়ে'র অনেকগুলি কবিতাছন্দের উচ্ছ্ভালতাবশত আবৃত্তির পক্ষে স্থগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।"

কবিগুরুর এ আঁকেপ সর্বজনীন। 'আধাঢ়ে' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চৌষ্টি বছর আগে। কাব্য পাঠকের! তথনও পর্যন্ত পয়ার ত্রিপদীর স্বচ্ছন্দ গতিবেগ উত্তীর্ণ হ'য়ে মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের আবতে এসে
প্রবেশ করেনি। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে তাঁরা
সেদিন হাইচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের
অহপম নবীন স্বাষ্টিকেও তাঁরা সেদিন 'পায়রা কবির বকবকামি' বলেছিলেন। কাজেই, দিজেন্দ্র প্রতিভার সেই
অভিনব দানকেও সেকালে সকলে যোগ্য সমাদরে শিরোধার্য করে নিতে পারেননি। শিক্ষিত ভদ্রজনের উপভোগ্য
হাসির গানের প্রথম ও প্রধান স্রষ্টারূপে দিজেন্দ্রলালের
ঐতিহাসিক থ্যাতি স্কৃত্ত হলেও, 'নাট্যকার' হিসাবে
তাঁর গৌরব সে কবিথ্যাতিকে অনেক থানি আড়াল করে
দাঁড়িয়েছে।

'আধাঢ়ে'র সমালোচনা প্রদঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলে-ছেন "ছন্দ ও মিলের উপর গ্রন্থকারের যে আশ্চর্য দখল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লোহচক্রে হাতৃড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন ক্লিঙ্গ বৃষ্টি হইতে থাকে, তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুথে তেমনি করিয়াই 'মিল' বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্থোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারেনা তাহারও অনেক উদাহরণ আছে। কবি নিজেই তাঁহার অপেক্ষাক্রত পরবর্তী রচনাগুলিকে নিয়মিত ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্থায়িম ও' উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে স্থায়িম ও' উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাহাদিগকৈ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝক্মক্ করিতেছে। তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝক্মক্ করিতেছে। তাহার প্রতিভার স্বকীয়ন্ধ প্রকাশ পাইতেছে।"

হাসির কবিতা সম্বন্ধে কবিগুরু রবীক্রনাথের অভিমত হচ্ছে "শুদ্ধমাত্র আমিশ্র হাস্ত ফেনরাশির মতো লঘু ও আগভীর। তাহা বিষয়পুঞ্জের উপরিতলের অস্থায়ী উজ্জ্বল বর্ণপাত মাত্র। কেবল সেই হাস্তারসের দ্বারা কেহ ঘথার্থ অমরতা লাভ করেনা। রূপালি পাতের মধ্যে শুদ্রতা ও উজ্জ্বলত। আছে বটে, কিন্তু তাহার লঘুর ও অগভীরতাবশতঃ তাহার ম্লাও অল্প এবং তাহার দ্বায়িরও সামান্ত। সেই উজ্জ্বলতার সঙ্গে রৌপ্যপিণ্ডের কাঠিত এবং ভার থাকিলে তবেই তাহার ম্লা বৃদ্ধি করে। হাস্তারসের সঙ্গে

চিন্তা ও ভাবের ভার থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়। আলোচ্য গ্রম্থে 'বাঙালী মহিমা' 'কর্ণবিমর্দন কাহিনী' প্রভৃতি কবিতায় যে হাস্তরম প্রকাশ পাইতেছে তাহা লগ্ হাস্ত মাত্র নহে, তাহার মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে জ্ঞালা ও দীপ্তি ফুটয়া উঠিতেছে। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত স্থাণ এবং ধিক্লারের দ্বারা তাহা গৌরব-বিশিষ্ট। অধাহাতে হাস্ত এবং অশ্লরেখা, কৌতৃক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিমন্দলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই তাহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। এরূপ প্রকৃতির রহস্ত কবিতা বাংলা সাহিত্যে মম্পূর্ণ নৃতন এবং 'আযাড়ে'র কবি অপূর্ণ প্রতিভাবলে ইহার ভাষা ভঙ্গী বিষয় সমস্তই নিজে উদ্বাবন করিয়া লইয়াছেন। 

অতিনি যে কেবল বাঙালীকে হাসাইবার জন্ত আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আগাস দিয়াছেন।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই বাণীকে দিজেন্দ্রলালের পর বতী কাবা 'মন্দ্র' অনেকথানি সার্থক করে তুললেও সেকালে 'মন্দ্র' যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অজন করেছিল এমন কথা বলা চলেনা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'মন্দ্র' কাব্যের উচ্ছুসিত প্রশং-সাই করে গেছেন। বলেছেন "মন্দ্র কাব্য থানি বাংলার কাব্য সাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করেছে।"

'মন্ত্র' সম্বন্ধে রবীন্ত্রনাথের একথাগুলি বিনুধসমাজে মবশ্যই স্বীকার্যা। কিন্ধ, সাধারণের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে—কী সে বৈচিত্রা? এরও উত্তর কবিগুরু দিয়ে গেছেন। "ইহা নৃতনতায় ঝল্মল্ করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলীলাকত ও তাহার মধ্যে স্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাদের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দ রচনায়, কি ভাববিত্যাসে স্বত্র অক্ষা। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া ভূলিয়াছে, আমাদের মনকে শেষপর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাথিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই বিচার-বিশ্লেষণাত্মক গুণগ্রাহী মন্তব্য শিরোধার্য করে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'মন্দ্র'কাব্য আজ এই যাট বংসরের মধ্যেও লোকরঞ্জনে অসমর্থ কেন ? বিদগ্ধ জনেরা যাই বলুন নাকেন, কবিওকর আলোচ্য সমা-লোচনার মধ্যেই এর উত্তরটিও রয়েছে। তিনি লিথেছেন "কাব্যে যে নবরস আছে অনেক কবিই সেই ইর্ধান্থিত নব-রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাথেন, দিজেন্দ্রলাল বাবু অকুতোভয়ে একমহলেই একত্র তাহাদের উংসব জমাইতে বিসয়াছেন। তাহার কাব্যে হাস্থা, করুণা, মাধুর্ঘ, বিশায় কথন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই।"

আমাদের মনে হয়, এই ঠিকানা খুঁজে না-পাওয়ার ফলেই
সাধারণ পাঠকদমাজ দিজেন্দ্র-কাব্যগুহার রদক্পেপৌছতে
পারেননি। কিন্তু বিশিষ্ট কাবায়িদিক দমঝদার ব্যক্তিরা
দিজেন্দ্রলালের এই নবরূপায়িত কাব্যস্থিকে কোনো দিনই
অবহেলা করতে পারেননি। তারা হয়ত আজও রবীন্দ্র
নাথের দঙ্গে একমত হয়েই বলবেন "—'মন্দ্র' কাব্যের প্রায়
প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে,
কেহ দ্বির হইয়া নাই। ভাবের অভাবনীয় আবর্তনে
তাহার ছন্দ কংকত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার
আলংকার গুলি হইতে আলোক ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।"

পরক্ষণেই রবীন্দ্রনাথ আবার বলেছেনঃ "কিন্তু নর্তনশীলা নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে 'মন্দ্র' কাব্যের কবিতাগুলির
সঠিক বর্গনা হয় না। কারণ, ইহার কবিতাগুলির মধ্যে
পৌক্ষ আছে। ইহার হাস্থ্য,বিষাদ, বিদ্রুপ, বিশ্বয়—সমস্তই
পুরুষের, তাহার চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার
প্রতি কোনো নজর নাই।"

কাব্যান্থরাগী পাঠকের। হয়ত রবীন্তনাথের এই সপ্রশংস
সমালোচনা স্তনে বলবেন,—যে রচনার মধ্যে কোমল মধুর
হাবভাব, অপাঙ্গে ইপ্লিত, সাজে সজ্জায় কোনও বিলাসকৃত্হলের কমনীয়তা নেই, তা কেমন করে কাব্যের
রংমহলে প্রবেশ করে প্রেয়নীর সমাদর লাভ করবে ?
বরং, কবিগুরুর সমালোচনার পরবর্তী অংশে উল্লিখিত
'প্রাবণের পূর্ণিমা রাত্রি'র উপমাটিই এক্লেত্রে অধিকতর,
প্রযোজ্য মনে হয়। এখানে রবীন্তনাথ বলেছেন: "আলোক
এবং অন্ধকার, গতি এবং স্তন্ধতা, মানুর্য্য ও বিরাটভাব
আকাশ জুড়িয়া অনায়াদে মিলিত হইয়াছে। আবার মাঝে
মাঝে এক এক পশলা বৃষ্টিও বাতাসকে আর্দ্র করিয়া ঝর
ঝর শব্দে ঝরিয়া পড়ে। মেঘেরও বিচিত্র ভঙ্গি; তাহা
কথনও চাদকে অধেক ঢাকিতেছে, কথনও পুরা ঢাকিতেছে

কথনো বা হঠাং একেবারে মৃক্ত করিয়া দিতেছে, কখনও বা ঘোরঘটায় বিছাৎ ক্ষুরিত ও গর্জনে স্তনিত হইয়া উঠিতেছে।"

্ কবিগুরুর এই সমালোচনার নির্গলিত অর্থ কিন্তু দাঁড়ায় এই যে-পূর্ণিমার রঙ্গতণ্ডল স্নিগ্ধ আলো 'মন্দ্র' কাব্যের সর্বত্র বিরাজিত নয়। মেঘের বেয়াদ্পি আছে, ঘনঘটার অত্যাচার আছে, আবার কথনও বা মুক্তিস্নানের নির্মল - আনন্দও পাওয়া যায়। ু'মন্দ্রে'র কাব্যভূমি যদিও মালভূমি, কিছ তা অসমতল একমনে একনি:খাসে উত্তীর্ণ হয়ে াযাবার বাধা আছে পদে পদে। এককথায়, মন্ত্রের কাব্য-স্রোতের উপলব্যথিতগতি। এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন: "ছন্দ্র সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'আশীর্বাদ' ও 'উৰোধন' কবিতায় ছন্দকে একেবারে ভাঙিয়া চুরিয়া উডাইয়া দিয়া ছন্দ রচনা করা হইয়াছে। তিনি যেন সাংঘাতিক সংকটের পাশ দিয়া গিয়াছেন, কোথাও যে কিছু বিপদ ঘটে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই . ছংসাহস কোনও ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা ় পাইত না।"

রবীন্দ্রনাথ বার বার একথা মৃক্ত কঠে স্বীকার করেছেন
"দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা ভাষার একটা নৃতন শক্তি আবিষ্কার
করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লোকের সেই কাজ। ভাষা
বিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে তাহা তাঁহারাই
দেখাইয়া দেন। পূর্বে যাহার অস্তিত্ব কেহ সন্দেহ করে
নাই তাহাই তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্য-ভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া
দিলেন। তাহা ইহার গতি শক্তি। ইহা যে কেমন জ্রুত
রেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব
হইতে ভাবাস্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র
মৃত্মমন্থর আবেশভারাক্রাস্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।"

কবি দিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে কবি-গুরুর সঙ্গে এইখানে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেমাত্মক গানগুলি একদিন সারা বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিল। "বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!" "ধনধাত্ত-পুস্পভরা আমাদের এই বস্থন্ধরা!" "যেদিন স্থনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ধ" "ভারত আমার ! ভারত আমার ! ভারত আমার ! বংশার মানব মেলিল নেত্র।" এবং "জননী বঙ্গ ভাষা এ জীবনে, চাহিনা অর্থ চাহিনা মান।" এই সব গান একদিন বাংলা দেশে সকলেরই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। যদিও সময় ক্রত এগিয়ে চলেছে, মাহুষের ফ্লচিও রসবোধের প্রভৃত পরিবর্তন ঘটেছে, তথাপি আজও কোনও গল্পীর অনুষ্ঠানে এ-গানের কোনও একটি গীত হ'লে প্রোতারা প্রচুর আনন্দ পান। তাঁদের দেহ মন রোমাঞ্কিত হয়ে ওঠে!

বলা বাহুল্য যে এ ধরণের এবং এ স্থ্রের 'সমবেত' সঙ্গীতগুলি বাংলার সঙ্গীত রাজ্যে সম্পূর্ণ নৃতন। বহু কঠের সন্মিলিত ভাবে গীত ইংরাজী গানের দঙ্গে যে 'কোরাস' গাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে-যাকে ঠিক 'ধুয়া বলা চলেনা, দ্বিদ্বেন্দ্রলালই বাংলার সঙ্গীত ক্ষেত্রে প্রথম সেই 'কোরাস' প্রবর্তিত করেন। নানা বাংলা গানের স্থর ও ছন্দের চং চালু করেছিলেন। অবশ্য এখানে বলা উচিত যে রবীক্রনাথ তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাটো দ্বিজেক্রলালের আগেই ইংরিজী 'অপেরা'র অন্থসরণে ইংরিজী স্থরে ও চঙে একাধিক বাংলা গান রচনা করেছিলেন।

দিক্ষেলাল প্রধানতঃ গানেরই কবি ছিলেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই প্রথম তাঁর কাবা প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল। বিলেত-ফেরতা ডি-এল-রায়,যিনিএক সময়ে ইংরিজীগানেরই অন্থরাগী ছিলেন, তাঁর মূথে ভক্ত বৈষ্ণবের মতো আমরা এ গানও শুনেছি "গিরি গোবর্ধন গোকুল চারী, ষম্নাতীরে নিকুপ্প বিহারী" "ওকে গান গেয়ে গেয়ে চলে ষায়,পথে পথে ঐ নদীয়ায়।" আবার পরম শাক্তের মতো খ্যামা-সঙ্গীত শুনিয়েও তিনি আমাদের মূয়্ম করেছিলেন:—'এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি খ্যামা তোরে ছাড়ি!" অথবা "চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিদনি মা!"জননী জাহ্নবীর বন্দনা সঙ্গীতে তাঁর কণ্ঠে যে অপ্র্ব স্থবগান উৎসারিও হয়েছে, হিন্দু সস্তানের প্রাণে সে গান অমৃত বর্ষণ করে। সেই, "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! খ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লবিনী ধুসর তরঙ্গ ভঙ্গে।"

চরাচর ব্যাপ্ত ক'রে নিথিল বিখে যে মায়ের রূপ সদা প্রতিভাত, ভক্তকবি সেই মাকে ভেকে বলছেন: 'প্রতিমা দিয়ে কি পৃষ্ণিব তোমারে, এবিশ্ব-নিখিল তোমারি প্রতিমা; মিলর তোমার কি গড়িব মাগো, মিলির হাঁহার দিগস্ত নীলিমা!' এর পর দিজেন্দ্রলালের যে গান শুনে সমস্ত অন্তর বাাকুল হয়ে সাড়া দিয়ে ওঠে সে হ'ল "এ মহাসিদ্ধর ওপার হ'তে কী সঙ্গীত ভেসে আসে!" অনস্ত এশর্যময়ী প্রকৃতির এই উদান্ত আহ্বান কবিকে বিচলিত করে তুলেছে! তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন এগিয়ে চলার পথে। ঘর তাঁকে হাতছানি দিয়ে পিছু ডাকছে। উদাদী কবি তথন বলছেন:

"নাল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।

আবার কেন ঘরের ভিতর, আবার কেন

প্রদীপ জালো ?"

দেশ চলে গেছে বিদেশীদের অধিকারে। পরাধীনতার ত্ব্যহ বেদনায় ক্লিষ্ট দেশবাদীকে অভয় আখাদ দিয়ে এই চারণ-কবি দৃঢ়কণ্ঠে গেয়েছেনঃ

"কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মান্ত্র হ'! গিয়েছে দেশ ত্বঃথ নাই, আবার তোরা মান্ত্র হ'॥" বিজেন্দ্রলালের আর একথানি মর্মশর্শী গান:—

"হেদে নাও হুদিন বই ত' নয়
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়!"

এই গানথানির মধ্যে জীবনের যে অনিশ্চিত প্রশ্ন জেগে উঠেছে তার মধ্যে চিরকালের মাছুষের অস্তিম ভাবনাই ধরা দিয়েছে।

দিজেজলাল রচিত কয়েকটি প্রেমের গানও বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। কবিপত্মী স্থরবালা দেবী ছটি শিশু পুত্র-কভাকে তাঁর হাতে দিয়ে যৌবন-মধ্যাহ্নে চিরবিদার নিয়ে অনস্তলোকে যাত্রা করেছিলেন। একনিষ্ঠ প্রেমিক কবি আর -দারপরিগ্রহ করেন নি। মাতৃহারা শিশু পুত্র কভা ছটিকে বুকে তুলে নিয়ে প্রিয়া-বিরহ কাতর জীবন তাঁর জননী বঙ্গবাণীর সেবায় উৎসর্গ করে দিয়ে-ছিলেন। তাঁর প্রেমের গানগুলির মধ্যে যেন কী এক করুণ কোমলতা স্বতক্ষূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। যদিও বলা চলে যে এ গানগুলির মধ্যে প্রেমের সাধারণ বাধাবুলিই বেশি, তব্, কবির প্রকাশ-নৈপুণ্যে এগুলি মামুলি প্রেমের বয়েৎ

হয়ে ওঠেনি। ধেমন: "এ জীবনে পুরিল না দাধ ভাল-বাদি!" অথবা: "ধাও হে স্থা পাও ধেথানে দেই ঠাই, আমার এ ত্থ আমি দিতেতো পারি না" কিলা: "দকল বাথার বাথী আমি হই, তুমি হও দব স্থের ভাগী" ইত্যাদি।

গানের তালিক। ক্রমেই বেড়ে উঠছে। এ প্রসক্ষে
আধিক্য দেখা দেওয়া অসঙ্গত নয়। কারণ কবি
দিজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয় দিতে হলে তার গান বাদ
দিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, গানই ছিল তাঁর প্রাণ।

. উদাসী দ্বিজেক্তলালের বৈরাগী মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর একাধিক অধ্যান্মতত্ত্বসম্পৃক্ত গানগুলির মধ্যে, যেমনঃ—

"একই ঠাই চলেছি ভাই ভিন্ন পথ যদি, জীবন জলবিম্ব সম, মরণ-হুদ হৃদি; ছুঃথ মিছে, কান্না মিছে, ছু'দিন আগে ছু'দিন পিছে; একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।"

অথবা ঃ

"শুধু ছদিনেরই থেলা ঘুম না ভাঙিতে, আঁথি না মেলিতে দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।"

অথবা ঃ

"স্থের কথা বোল না আর, নৃঝেচি স্থথ কেবল ফাঁকি, হুংথে আছি, আছি ভাল, হুংথেই আমি ভাল থাকি।" অথবা:

"জীবনটাতো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল
এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখবি চল।"
দ্বিজেন্দ্রলালের গানের পালা শেষ করবার আগে বলতে
চাই যে বর্তমানে এদেশের সর্বজাতীয় জীবন-সঙ্গীত য
হওয়া উচিত, ভবিগুংদ্রষ্টা কবি তা অন্থমান করে আগেই
লিখে রেখে গেছেন। স্বাধীন ভারতবাদীরা আভ
পনেরো বছর পরেও কাতরকঠে বলছে:—

"এ প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণাস্ত, পাস্ত আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আনতে পাস্ত ?"

গানের আলোচনা এইথানেই বন্ধ ক'রে আবার কাব্য বিচারে অবতীর্ণ হওয়া মাক। 'মন্দ্র' কাব্যের পর উল্লেখ করতে হয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখা' ও 'ত্রিবেণী' কাব্যের। 'আলেখা' কাব্যথানিতেও ছলের অভিনবর পরিবেশিত হয়েছে। গানের মধ্যে তিনি ইতিপূর্বে এ ধরণের ছল একাধিকবার ব্যবহার করলেও, কবিতায় এ ছলের সমাবেশ করেন 'আলে্খা' কাব্যেই প্রথম। দ্বিজেন্দ্রলাল এ ছলকে বলে গেছেন 'মাত্রিক' (Syllabic)—এ ছল অক্ষরের গঞ্জীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। বর্তমানে এ ছলকে বলা হয় মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছল । তালমান মাত্রা নিভর এই জটিল ছলকে দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু খুবই সহজ ও স্বাভাবিক মনে করতেন। এই কাব্যথানির ভূমিকায় তিনি কবিতাভিলির মাত্রার তাল ভাগ করে দেখিয়ে বলেছেন "একবার ব্যাপারটা অভ্যস্ত হ'য়ে গেলেপরে এ ছণ্ট্য পড়া অত্যস্ত সোজা হবে।"

'আলেথা' কাৰ্যের ভাষাও খুবই সহজ। কথাবার্তার ভাষা। যে ভাষায় আমরা প্রস্পরের **সঙ্গে** ঘরোয়া আলাপ করি, সে আলাপের অবকাশে আমরা প্রায়শঃ শব্দের হসস্তযুক্ত উচ্চারণই করে থাকি। এই 'আলেথা' কাব্যের সর্বত্রই ক্রিয়।পদগুলিতেও দিজেন্দ্রলাল প্রচলিত আলাপের সহজ রূপটাই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য অপ্রচলিত শব্দ যে একেবারে বর্জন করেননি এ প্রমাণও পাওয়া যায়। কবি একথা 'আলেথ্য' ভুমিকায় স্বীকারও করেছেন। অধিকাংশক্ষেত্ৰেই চল্তি ভাষার মধ্যে মনোভাব প্রকাশের যে একটা জোর আছে দিজেন্দ্রলাল 'আলেখা' কাব্যে তার পূর্ণ **স্থ্যোগ গ্রহণ করেছেন। "সাধে কি বাবা বলি গুতোর** চোটে বাবা বলায়!" অথবা "আমি যদি পিঠে তোর এ লাথি একটা মারিই রাগে, তোর তো আম্পর্বা ভারি বলিস্ কিনা ব্যথা লাগে ?" এ বলার মধ্যে ভাষার যে বলিষ্ঠতা আছে সাধুভাষায় কণাগুলি বললে প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যে সে জোর কিন্তু পাওয়া যাবে না। আশা করি এ বিষয়ে কবির দঙ্গে কেউই দ্বিমত হবেন না। তবে মৃদ্ধিল হচ্ছে এই যে—সহজ চলতি ভাষায় লেখা হলেও ছন্দের ঘোর প্যাচে পড়ে অনেকগুলি কবিতাই স্থুখপাঠ্য হয়ে উঠতে পারেনি। কবিতা পড়বার সময় অত তাল মান মাত্রার ফুল্ম হিসাব রেখে সাধারণ পাঠকেরা কবিতা পড়তে রাজী নয়। কবিতা দেখলেই তারা স্থর করে বেশ গড়গ ড়িয়ে পড়ে যেতে চায়। মাত্রার অন্ধ করে, ধতিংপাত হিদেব করে, 'যোগ-বিয়োগ' সমাধান করতে করতে কবিতা পড়তে তারা শুধু নারাজ নয়, ব্যাজার বোধও করে। কাজেই দিজেন্দ্রলালের নবছন্দের কবিতাশুলি বিদগ্ধ সমাজের শ্রদ্ধাঞ্জলি পেলেও—'হয় নাই তাহা স্পর্যামী' অর্থাং, জনসমাজের সাধারণ পাঠকদের কাছে তা মুথরোচক হয়ে উঠতে পারেনি।

'আলেখা' কাবাখানির সব চেয়ে বড় বিশেষজই এই যে, এর অনেক কবিতার মধোই কবির ব্যক্তিগত জীবনের অতি স্বমার ঘরোয়া ছবিগুলি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। পড়তে পড়তে প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের স্বেহাসক্ত জনকজননী নিজেদের সংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও যে কত কাব্যমার চিত্র ফুটে ওঠে তার পরিচয় পেয়েপ্রীত ও পুলকিত হয়ে উঠবেন। 'ঘুমস্ত শিশু' পড়তে পড়তে করে প্রাণ না বাংসল্য রসে অভিসিঞ্জিত হয়ে যাবে ? 'পুত্রকন্তার বিবাদ' পড়তে পড়তে, কবিরই কথায় বলি 'বান্দে হঠাং ছয়ে আসে আখি!' এবং, কবির কঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই—

' "মনে হল শুধ্ স্বার্থ নহে,
স্বার্থ ত্যাগও আছে এ সংসারে;
পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি
তত খারাপ না হ'তেও পারে।"

'আলেথা' কাবো কবি বিধবার যে আলেথাখানি এঁ কেছেন সে ছবি দেখে কার না চোথছটি অশ্রুসজল হয়ে উঠবে? আমাদের অনেকের পরিবারেই কেউ না কেউ একজন ছখিনী বিধবা থাকেনই। তার অব্যক্ত বেদনার সঙ্গে আমরা অনেকেই কমবেশি পরিচিত। দিতীয়তঃ এই করুন কবিতাটি আমাদের চিরাভাস্ত সহজ সরল ভাষায় ও প্রিপদী ছন্দে রচিত হয়েছে! পড়তে গিয়ে কোথাও বাধা পাইনা। তাছাড়া, শক্তিমান কবির অংক্র্য মিলের এশ্র্য এই সাবলীল কবিতাটিকে আরও স্থ্যপাঠা করে ভুলেছে—

"মনে পড়ে সকালবেলা বাড়ীর ছায়ায় ঘুঁটি থেলা ফল্সা পাড়তে গাছের উপর ওঠা। মনে পড়ে চাঁপায় ঘিরে ভোম্বা গুলো ঘাৢেরে ফিরে মনে পড়ে অশোক কুস্কম ফোটা॥" উদাহরণ উদ্ধৃত করতে হলে এমন অনেক কবিতাই উৎকলন করতে হয়। পূঁপি ইতিমধ্যেই অনেক বেড়ে গেছে। স্কুতরাং এইবার কবির অপর কাব্য 'ত্রিবেণী'তে অবগাহন করা যাক।

'ত্রিবেণী' কবির আর এক অভিনব স্পষ্ট। এর মধ্যে নানা কবিতার সঙ্গে কিছু 'সনেট'ও আছে। কিছু এগুলি সেই পেত্রিরার্কের চিরাচরিত চতুর্দশপদী 'সনেট' নয়। কবি এগুলিকে 'দশপদী-সনেট' বলে অভিহিত করেছেন। এর কৈফিরং কবির নিজের মুখেই ব্যক্তঃ "ক্ষুদ্র কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে আমার মনে হয় যে চতুদ্দশ-পদীর চেরে দশপদী এরপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী!"

দশপদী 'সনেট' লেখার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি বলেছেন "আমি ইংরাজী বা ইটালিয়ান সনেটের পক্ষপাতী নই।" মৃথবন্ধে নিবেদন করেছেন "ত্রিবেণী কাব্যে তিন রক্মের কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রথমতঃ 'মিতাক্ষর' মর্থাং যাহার ছন্দোবন্ধ অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। দিতীয় 'মাত্রিক' ছন্দ, মর্থাং, যে কবিতার ছন্দ মাত্রা (syllable) দ্বারা পরিমিত হয়। তৃতীয় 'দশপদী'—মর্থাং একপ্রকার 'মাত্রিক' কবিতাই যাহাতে দশ্টি মাত্র পদ আছে।"

বোধ করি তিন রকমের বিভিন্ন ছল্ফের কবিতার এ

গ্রন্থে একত্র সমাবেশ হয়েছে বলেই এ কাব্যের নাম
রেথেছিলেন কবি 'ত্রিবেণী'। এর মধ্যে এমন কতকগুলি

সহজ স্থন্দর সাবলীল ভাষার রচিত জনমানস ভাবাস্থকুল

রুদয়বেগু কবিতা আছে —যা সকল পাঠককেই মৃশ্ধ করতে

পারে। যার মধ্যে কবির কোনো শ্রমসাধ্য ঘর্মাক্ত প্রশ্নাসের

চিহ্ন নেই। এগুলি যেন তাঁর মনের স্বতোংসারিত উচ্ছাস্

সাপন আনন্দে উৎসারিত হয়ে এসেছে! 'আহ্বান'

কবিতাটি পড়তে পড়তে কার না মনে হবে —এ যে একান্থভাবে তাঁরই মনের কথা!

"যথন আমার সঙ্গে হবে থেলা, তুমি আমার এসো, যথন ধীরে পড়ে আসবে বেলা, তুমি একবার এসো। যথন যাবে সব কলরব থামি, যথন বড় একা;

কাউকে খুঁজে পাবেনা কো আমি—-তুমি দিও দেখা।" ছর্দিনে তঃসময়ে নির্বান্ধন অবস্থায় তাঁকেই যে আমাদের সব চেয়ে মনে পড়ে যে মনের মান্থকে আমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসি। অগচ, জীবনের স্থাময়ে মন আমাদের তাঁকেই ভূলে থাকে।

'ফল্বী কে ?' এই প্রশ্নস্তক কবিতাটির উত্তর দিতে গিয়ে কবি বলেছেন :—

"সেই সে যাহার বক্ষে প্রীতি, চক্ষে যাহার স্থথের স্মৃতি, বাক্যে যাহার কলগীতি ঝরে পুণা শ্লোক, মুখে পবিত্রতা রাশি, ওঠে যাহার সদাই হাসি

তাহার আবার অন্ত রূপের কিনের আবশ্যক ?"
আলোচনা শেষ করবার মুথে আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে
বলা দরকার মনে করি। দিজেন্দ্রলালের কাব্য সম্বন্ধে লোকের ভিন্নমত ষাই থাকনা কেন, তাঁর নাট-কাব্য পোষাণী' 'সীতা' 'ভীন্ন' ও 'সোরাব-ক্ষুমের' উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশেষ করে 'পাষাণী' ও 'সীতা' বাংলার কাব্য সাহিত্যে তু'টি অনব্দ্র দান বলে বিদ্বং সমাজে নিঃসন্দেহ চিরদিন সমাদৃত হবে।

উপসংহারে কবির একটি 'দশপদী সনেট 'অবসান' উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গের অবসান করতে চাই—-

"করেছি কর্তন্য যাহা, দেইটুকু আমার যাহা জ্মা।
করেছি অক্যায় যাহা, দেইটুকু থরচ দিও বাদ।
তোমাদের যেটুকু দিরেছি তঃথ কোরো ভাই ক্ষমা
তোমাদের যেটুকু দিরেছি স্থ্য, কোরো আশীর্নাদ।
তোমাদিগের মধ্যে আমি আমিনি ক করতে বিদদাদ,
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে তঃথ ভাই;
তঃথ যদি দিয়ে থাকি আস্থি বশে, ক্ষম অসরাধ,
বিনিময়ে তঃথ যদি পেয়ে থাকি, কোনো তঃথ নাই।
জমার চেয়ে থরচ বেশি হয়েই থাকে, তোমরা দোষী নহ,
জমা যদি বেশি থাকে, তোমাদিগের সেটা অন্তগ্রহ।"

## অর্থ নৈতিক চিম্বাধারা ও মিশ্র অর্থনীতি

### শ্রী আদিত্যপ্রদাদ দেনগুপ্ত এম. এ

যারা ইতিহাস আলোচনা করবেন হারা দেখতে পাবেন, রাশিয়াতে মথন বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল তথন প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান হয়নি। গোটা কশবিপ্লবের মল ভিত্তি হচ্ছে সমাজতর। এই বিপ্রবের ফলে রাশিয়ায় ধনতারের অবদান ঘটেছে। আজকের ছনিয়ায় ধনতন্ত্র এবং সমাজ-তত্ত্বের মধ্যে আর্ব্ধ বিরোধ এমন একটা প্র্যায়ে এসে পৌচেছে যেথানে একটা মতবাদ আরেকটা মতবাদের অস্তির পৃথিবীর বুক থেকে মৃছে ফেলার জন্য বন্ধপরিকর। বিপ্লব অফুঠিত হণার অব্যবহিত পরে কশ সরকারের অফুস্ত নীতি সম্পর্কেত একটা কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা দরকার। মূলধনের অভাবের ফলে অর্থ নৈতিক পরি-কল্পনা কতটা ব্যাহত হয় এবং জাতীয় অর্থনীতি কতটা দুর্বল হয়ে পড়ে দেটা দোভিয়েট রাশিয়া তাঁর অন্তিবের প্রথম দিকে ভালভাবেই বঝেছেন, প্রকাশিত খবর থেকে। জানা যায়, সঞ্বের দিকে যা'তে প্রত্যেকটি মাতুষের ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে পারে দেজন্য রাশিয়ায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এর কারণ আর কিছুই নয়। মুল্পন সৃষ্টি করার জন্ম চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতোক ব্যক্তি যা সঞ্চয় করেন সেটা তিনি তার উদ্যাধিকারীকে দিয়ে যেতে পারেন। এই ব্যাপারে আইনগত কোন বাধা আছে বলে জানা নেই। আর মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কীয় স্বকিছু যৌথ-স্মিতির নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে বাক্তিগত সঞ্য এবং যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তর --এই ছুটো জিনিসের মধ্যে এমন ুসমন্বয় সাধন করা হয়েছে যেটা সভাি লক্ষ্য করার মত। সোভিয়েট রাশিয়ার অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম দিকে যদি রাশিয়ার হাতে দোনা এবং অক্যান্ত মূলাবান রত্ন না থাকত, তাহলে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যাপারে রাশিয়া গুরুতর অস্ক্রিধার সম্মুখীন থাকতেন। -প্রশ্ন হতে পারে, কি করে রাশিয়া এত সোনা এবং মৃল্যবান রত্বপেয়েছেন। এগুলোর শতকরা প্রায় নকাইভাগ হয় লুঠন,

না হয় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অবশ্য লুঞ্জিতই হোক কিলা বাজেয়াপ্তই হোক, বিনিময়ের বাাপারে রাশিয়ার বেশ স্থবিধা হয়েছিল। শোনা যাচ্ছে বিশ্বের বাজারে রাশিয়া কবলকে বিনিময়েরাগ্য করে তোলার জন্য তংপর হয়েছেন। জানা গেছে, এই বিনিময়ের বাাপারে রাশিয়া স্থাকে ভিত্তি করতে চাইছেন। যেভাবে আস্তর্জাতিক রাজনীতি দিনের পর দিন জটিল হয়ে উঠছে তাতে রাশিয়ার এই চেষ্টা কতটা সকল হবে বলা শক্ত। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই য়ে, ইতিমধো সাকলা রেথা কিছুটা অর্জ্জিত হয়েছে।

কার্ল মাক্স, এঙ্গেল্স ইত্যাদির নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে বয়েছে। এঁদের চিন্তাধার। সম্বন্ধে নৃতন করে কিছু বলার নেই। বর্তমান যুগে প্রত্যেকটি বৃদ্ধিজীবী এঁদের চিন্তাধারার দাথে মোটামুটিভাবে পরিচিত। বিগত ১৯৪৮ খুষ্টান্দে এঁরাই সকলের আগে ভবিগ্রদ্বাণী করেছিলেন, এমনি একদিন আস্বে থেদিন ধনতম্বের বিলুপ্তি ঘটবে। এঁরা বলেছেন, ধনতম্ব বিলপ্ত হবার পর যে সমাজের পত্তন হবে সেটাতে শ্রেণী বৈষম্যের কোন স্থান নেই। দে সমাজ হবে সম্পূর্ণভাবে শ্রেণীহীন। অবশ্য পৃথিবীর বুক থেকে ধনতম্বের অস্তিত্ব হঠাং মুছে যাবে, এই প্রকার ধারণা পোষণ করা ভুল। বরঞ্চ স্বকীয় প্রভাব এবং কার্যাপরিধি বিস্তৃত করার জন্ম ধনতন্ত্র সর্বাদা সচেষ্ট। তাই ক্রমে ধনতম্বের ভিক্তি শিথিল করার জন্ম বিভিন্ন ধরণের চেষ্টা চোথে পড়ে। আমরা যা বলতে চাইছি দেটা ছ-তিনটি উদাহরণ দিলেই স্থাপপ্ত হয়ে উঠবে। প্রথমতঃ শিল্প আইনের উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রামকের মজুরী এবং স্থাস্থবিধা সম্পর্কীয় আইনের কথা উল্লেখ করছি। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন ধরণের কর ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্যণ করা যেতে পারে।

ধনতত্ত্বের বিরুদ্ধে সমাজতত্ত্বের মূল অভিযোগ হ'ল এই যে, ধনতত্ত্ব কেবলমাত্র সাধারণ মাসুষের নির্গাতনের পথই হাতে দরিত মাহ্রষ নানাভাবে লাঞ্চিত হচ্ছে। সাধারণ মাহ্রমের কোন রাজনৈতিক কিল্পা অর্থনৈতিক অধিকার নেই। ধনতান্থ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কেবলমাত্র ম্নাকা অর্জনকরার আকাজ্র্যা প্রবল হয়ে উঠে। কর্ম্মংস্থানের কোন স্ব্যবস্থা আশা করা চলেনা। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ভিতরেই অনেক প্রকার মতবাদ চোথে পড়ে। তাই বলে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে উথাপিত অভিযোগ সম্পর্কে মতবাদ গুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে একথা মনে করা ভূল। অবশ্য কিভাবে সমাজ গঠিত হবে দে সম্পর্কে মতবাদ গুলোর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। উদাহরণ্-স্বরূপ আমরা এথানে সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটা মতবাদের উল্লেখ করিছ, যেমন ইউটোপিয়ান সোম্রালিজম, সিন্টেক্যালিজম, গিল্ড সোম্রালিজম ইত্যাদি।

থে সময় ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চ থেকে নেপোলিয়নের অন্তর্কান হল সে সময় থেকে জনসাধারণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে লাগলো। এই সচেতনতা বিশেষ করে দে সব ইউরোপীয় রাষ্ট্রে দেখা গেছে, যেগুলো নেপোলিয়নের আক্রমণাত্মক নীতির দুক্ত ঐক্যন্তরে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, এঁদের এই ঐক্যের মলভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ। নেপোলিয়ান কর্ত্তক আরন্ধ আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিদাবে জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু জনসাধারণের আত্মচেতনাবৃদ্ধি পেয়ে-ছিল নেপোলিয়নের অন্তর্দ্ধানের পরে। ঐ সময় থেকে আরো একটা জিনিষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অর্থাং ধনতম্ব নিজের প্রভাব এবং ক্ষমতা বর্দ্ধিত করার জন্ম সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবে এই চেষ্টা ব্যাহত করার জন্ম কম আয়োজন হয়নি। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, একদিকে ধনতন্ত্র এবং অল্ত-দিকে জনগণের আত্মসচেতনা এই চটোর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্ব্ব পর্যান্ত জোর লড়াই চলেছে পৃথিবীর ইতি-হাসে শিল্পবিপ্লব নিঃসন্দেহে নৃতন অধ্যায় স্থচনা করেছে। বর্তমান যুগে ক্যাপিটালিজম বা ধনতন্ত্র বল্লে যা বুঝায় দেটা শিল্পবিপ্লবের যুগ থেকে স্থক হয়েছে। মোটাম্টি-ভাবে বলা থেতে পারে, বিগত অষ্টাদশ শতান্দীর শেষা-শেষি ক্যাপিটালিজমের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হতে থাকে। এ সময়টুকু তিনটি কারণ বশতঃ পশ্চিমের রাজ- নৈতিক ইতিহাসে শ্বনীয় হয়ে রয়েছে। প্রথম কারণ হল
এই যে, গণতম্বের পথে ইংলও তথন অনেকথানি এগিয়ে
গেছে। অর্থাং ইংলওের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গণতান্ত্রিক
বিবর্তন অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যথান। তৃতীয়তঃ তথন গোটা ইউরোপের
উপর ফরাদী বিপ্লবের প্রভাব ছডিয়ে পড়েছিল।

সমাজতয়ের বিক্লম্বে ধনতয়ের প্রধান অভিযোগ হল
এই যে, সমাজতয় একনায়কয় স্থাপনের সহায়তা করে
এবং এই একনায়কয় দেশের অমঙ্গল ভেকে আনে।
তাছাড়া স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া এর অন্ত কোন উদ্দেশ্ত নেই।
অর্থাং এটা সম্পূর্ণভাবে স্কবিধাবাদী। শুরু তাই নয়।
সমাজতায়িক রাট্রে জনসাধারণের স্বাধীন অস্থিম বলে কিছু
থাকেনা। এ দের গোটা জীবন রাট্র কত্তক নিয়য়িত। এক
কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, জীবনের প্রত্যেকটি কেত্রে
জনসাধারণ একনায়করের প্রভাব অম্বুভব করেন।

যতই ধনতন্ত্রের উপর সমাজতন্ত্রের আক্রমণ এসে পড়ছে, ততই ধনতন্ত্রের কার্যাধারা যেন বদলে যাচ্ছে। ধনতন্ত্রের কার্যাধারা পরিবর্তিত হ্বার পিছনে একটা প্রধান উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশটি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। এজন্তাই ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে যে সব ধনতন্ত্র-বিরোধী শক্তি রয়েছে সে সব শক্তির সাথে সামঞ্জন্ত বিধান করার চেষ্টা চলেছে। দলে সমাজতন্ত্রের অনেক কিছ্ই ধনতন্ত্র মেনে নিতে বাধা হচ্ছে।

একথা না বল্লেও চলে থে. গোটা পৃথিবীর কাছে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক দেশ বলে পরিচিত। অর্থাৎ
দেখানে এমন অর্থনীতিবিদ্ আছেন গারা মিশ্র অর্থনীতি
চাল্ করার অন্তক্তলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অর্শ্ত
এ ধরণের অভিমত কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্ত
হয়েছে একথা বলা ঠিক নয়। অন্তান্ত থে সব দেশে ধনভান্ত্রিক কাঠামো বিল্পমান সে সব দেশেও মিশ্র অর্থনীতি
চাল্ করার জন্তা দাবী উঠেছে। এটা গেল ধনতান্ত্রিক দেশের
কথা। ক্যানিষ্ট চীনের অর্থনীতিবিশ্লেষণ করলেও দেখাখারে,
দেখানে গোড়া থেকেই মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণের প্রতি প্রবল্ কোক বিল্পমান। এর কারণ আর কির্ই নয়। ক্মানিষ্ট
চীনের নীতি নির্দ্ধারণের দায়ির বাদের হাতে লাস্ত তারা
মনে করেছেন, প্রথমেই যদি গোটা দেশকে ক্যানিষ্ট অর্থন

নীতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, তাহলে স্কুদলের পরিবর্তে কুফলই পাওয়া যাবে। তুপু তাই নয়। বিভিন্ন ধরণের গুরুতর অস্কৃতিধার সন্মুখীন হবার আশক্ষাও রয়েছে। ক্যানিষ্ট চীনের অসুপত নীতি থেকে মনে হয়, যে সব দেশ অন্ত্রসর—দে দ্ব দেশে যদি থুব তাড়াতাড়ি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গঙে তোলার জন্ম অয়োজন চলে তাহলেই সমস্ত অর্থ নৈতিক সম্প্রার স্মাধান স্থানিশ্চিত—এইপ্রকার মনো ভাব অবলম্বন করার পিছনে যুক্তি নেই। অবশ্য নির্দিষ্টভাবে মিশ্র অর্থনীতির কোন সংজ্ঞাদেওয়া চলে না। বিভিন্ন দেশে এটা বিভিন্ন ধরণের রূপ নিয়ে থাকে, কারণ যে দেশ অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে মিশ্রনীতি অভ্নসরণ করেন সে দেশকে নিজের প্রযোজন অভ্যায়ী এটা নির্দ্ধারণ করতে দেখা যার। কলে মিশ্র অর্থনাতি নির্দিষ্ট অর্থ নৈতিক পদ্ধতি হিদাবে কথনও স্বীকৃতি পাননি। অধাং আমনা বলতে চাইছি, যেরকম কতকগুলো নিদিষ্ট উপাদানকে আশ্র করে ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠে, মিশ্র অর্থনীতির ঠিক দেরকম কোন নির্দিষ্ট উপাদান নেই। কিভাবে মিশ্র নীতি নির্দ্ধারণ করা হবে সেটা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অবস্থা এবং সামর্থেরে উপর নির্ভর করে।

নাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে থব তাড়াতাড়ি কোন দেশে মিশ্র অথনীতি চাল করা যায় না -কিসা চাল্ করা বাঞ্জনীয় নয়। জনম জমে দেশের জনসাধারণকে মিশ্র-নীতির সাথে অভ্যস্ত করে নেওয়া দরকার। হঠাং এঁদের উপর এই নীতি চাপিয়ে দিলে অবাঞ্জনীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আমরা হবাঞ্জনীয় প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি এজন্য যে, বেশার ভাগ ক্ষেত্রে ধনতান্ধিক দেশগুলিতে মিশ্র-নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে, মিশ্র অথনীতি বললে আসলে কি বৃঝায়। এটা ধনতন্ধ্র এবং সমাজতন্ত্রে মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাং ধনতন্ধ্র এবং সমাজতন্ত্র মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাং ধনতন্ধ্র এবং সমাজতন্ত্র মিশ্রণ ছাড়া মার কিছুই করা হয়ে অস্থায়ী কিছু কিছু অংশ নিয়ে মিশ্রনীতি স্তি করা হয়ে থাকে।

অর্থনীতিবিদদের অভিমত হল, ক্যাপিটালিজমের সাথে সোক্তালিজমের সংগ্রাম যতই প্রত্যক্ষ এবং তীব্র হয়ে উঠবে তত্ই মিশ্রনীতির প্রদার ঘটার সন্থানা দেখা দিবে।

অবক্ত কেবলমাত্র এই ধরণের সংগ্রাম চলতে থাকলে মিশ্রনীতি প্রদারিত হবে এইপ্রকার ধারণা ঠিক নয়; কারণ

সংগ্রাম কেবলমাত্র এই তুটো মতবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

দাধারণ মাত্র্য যতই সচেতন হয়ে উঠবে এবং মাত্র্য নিজের

ত্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জক্ত যতই চেষ্টা করতে

থাকবে ততই আরো নৃতন সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠবে। সে

সংঘর্ষও অবক্ত কেবলমাত্র ধনতন্ত্র এবং দাধারণ মাত্রবের

আন্থাচেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেনা। সমাজতন্ত্রও এই

সংগ্রামে জড়িত হয়ে যেতে পারে। তবে ধনতন্ত্র কিন্ধা

সমাজতন্ত্র যে মতবাদের সাথেই সাধারণ মাত্রবের আন্থান

সচেতনার সংঘর্ষ স্কুর হোক না কেন, এই সংঘর্ষের ফলে

মিশ্র অর্থনীতি প্রসারিত হবার সন্থাবনা আছে।

বেরকম প্রচণ্ডভাবে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তাতে ধনতন্ত্রের পক্ষে নিজের অস্তিম বজায় রাথা কষ্টকর হয়ে পড্ডে। অর্থাং সমাজতদ্বের ধন্তয়-বিরোধী লডাই ধনতন্ত্রের পক্ষে অস্তিত্রের লডাই হিসাবে দেখা দিয়েছে। বেঁচে থাকার জন্ম ধনতন্ত্র আজ এমনি একটা নীতিকে আঁকডে ধরতে চাইছে, যেটা সমাজ-তন্ত্রের আক্রমণের তীব্রতা কিছটা কমিয়ে দিতে পারবে। মিশ্রনীতি হল দেনীতি – যেটাকে আশ্র করে ধনতন্ত্র নিজের অস্তির বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে ২য়, সমাজতন্ত্র কত্তক আরক্ষ সংগ্রামে মিশ্র অর্থনীতি হল ধনতত্ত্বের একমাত্র রক্ষা-কবচ। তাই বলে মিশ্র অর্থনীতি কেবল্যাত্র ধনতান্ত্রিক দেশে অফসত হচ্ছে না। সমাজতান্ত্রিক দেশেও এর প্রয়োগ চোথে পড়ে। কমানিষ্ট চীনের অর্থনীতি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একথা আগেই বলেছি। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, একক শক্তি বল্লে যা বুঝায়, মিশ্র-নীতি তা কথনও হতে পারেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে হতে পারবে কিনা দে-বিষয়ে যথেষ্ট দন্দেহ আছে, কারণ একক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পেতে হলে যে সব গুণ থাকা দরকার মিশ্র অর্থনীতিতে এখন পর্যান্ত সে সব গুণ চোথে পডেনি।



## রুস্বীর স্ব

### প্রিয়ত্রত মুখোপাধ্যায়

্র-নাটকে আমার পার্ট অনেকটা উপনারকের মত।

অগচ-অণচ আমার কাছে চিঠি এল। ইনা, ইরার চিঠি। যা আমি কথনো ভাবিনি।

ইরার লেখা এনভেলাপটি নিয়ে দিবা করেছি এক-মুহুর্ত। তারপর সব সংশয় কাটিয়ে চিঠিটা পড়েও নিয়েছি এক সময়ে। ও লিখেছে।

অজন,

খুব অবাক লাগছে আমার চিঠি পেয়ে—না ? ভাবছ, তোমাকে চিঠি লেখার কথা ত আমার ছিল। ছিল না ? তবে কেন তোমার ঠিকানা নিয়ে ছিলাম ? অশোককে চিঠি দেব বলে ? তোমরা বড় দেরীতে বোঝা। তোমার থবর কি ? ভালো আছ ? চিত্ররগ্ধন আমার ভালোলাগছে না—কোনদিন লাগবেও না। কলকাতা ছেড়ে থেদিন চলে আসি—হাওড়া ষ্টেশনে অশোক এসেছিল। তুমি না এসে ভালই করেছিলে। অশোক এসে আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল—বর্ণমান পর্যন্ত কাদতে কাদতে এসেছি। মা যথন জিগোস করলে কি হোল—উত্তর দিয়েছিলাম চোথে কয়লা পড়েছে। ভালো লাগছে না এখানে আমার। গত কয়েক মাসের সন্ধ্যার কথা মনে পড়লে মাঝে মাঝে কালা আসে। আর তোমার দেওরা সেই ক্যালেপ্তারটী প্রতি মৃহর্তে তোমাকে মনে করিয়ে দিছে। ভালবাসা জানালাম। নিও কিন্তু।

তোমার ইরা।

চিঠির এককোণে ঠিকানা লেখা। আমার চিঠির সংগে অশোককে লেখা এক টুকরো চিঠি। কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছে ইরা।

ইরা জানতে চেয়েছে আমি অবাক্ হয়েছি কিনা। লাগবে না—এ-নাটকে আমার পাট যে অনেকটা উপনায়কের মত। নায়ক ৃ ই্যা, অশোকই এ নাটকের নায়ক। সেই প্রথমদিন থেকে।

নাটকের আরম্ভ আজ পেকে মাসচারেক আগের কলেজ ক্ষোরে। শীতের বিবর্গ বিকেল যথন সন্ধ্যার বুকে আশ্রম্থ নিত, সেই সময়ে একটা বেঞ্চে আমি অশোক আর রবি গিয়ে বসেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের কলগুঞ্জনে স্থানটা মুখর হয়ে উঠেছে। অশোক আমাদের হিরো। ও পার্ট আমাকে মানায় না—তাই আমি কোনদিন ও নিয়ে স্থপ্ত দেখি নি। আমার কশ চেহারায় সাইড্ আাক্টরই ভালো। আমরা তজনে কলেজে অভিনয় করেছি। পুরস্কার জুটেছে তজনের ভাগো।

থেদিনের কথা বলছি সেদিনও আমরা অভিনয় নিয়েই আলোচনা করছিলাম। হঠাং অশোককে অস্বাভাবিক-রকম উত্তেজিত মনে হোল। সামনে চেয়ে দেখি তিনটী মেয়ে আমাদের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। বাসন্তীরছের শাড়ীপরা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে অশোক বলল, "ওর সংগে আমি কথা বলব——Challenge" রবি বললে, "আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

"ঠিক আছে," বলে অশোক এক সময় উঠে দাড়িয়েছে।
আমার এবং রবির বিস্মিত দৃষ্টির সামনে অশোক
নমস্কার করে ওদের সংগে কথা বলেছে। আমরা তৃজনে
কথন যে ওদের পাশে গিয়ে দাড়িয়েছি বৃক্তেই পারিনি।
অশোককে কেমন যেন লজ্জায় লাল লাগছিল।

এক সমর মেরেটা বলে উঠেছে, "আপনাদের রকম দেখে চায়পাশে ভিড় হয়ে যাচ্ছে।" সভিা কয়েকটা কোতৃ-হলী ভদুলোকের আনাগোনা দেখা গেল। অশোক মরিয়া হয়ে কফি হাউসে গানার প্রস্তাব করলে। ওরা কি বলেছিল এতদিন বাদে ঠিক মনে নেই—তবু মনে আছে ওরা দিধা করেছিল। কিন্তু অশোকের কথার তোড়ে ওদের কোন অজুহাতই টেঁকে নি। অগতা ওদের থেতে হয়েছিল।

সেই ত প্রথম আলাপ। রেষ্ট্রেনেটের উজ্জল আলোর তলায় মেয়েটাকে ভালে। করে দেখলাম। অস্বীকার করব না যে আমারও থারাপ লাগে নি মেয়েটাকে সেই প্রথম দিনে। নাম বলেছিল—ইরা—ইরা সেন। ওর সংগীর মধ্যে ছিল ওর বোন আর একটা বন্ধ—শোভা।

মনে আছে, ওরা বিদ্যা নেবার পর দেদিন রবি আর আমি অশোকের সাহদের প্রশংসা করেছিলাম। আর রবি সরস করে বলেছিল, "কি অশোক, পলকে হৃদয় নিলে।" অশোক কেমন নায়কের মত সেই প্রশংসার রোদ পোহাচ্ছিল!

তারপর প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় আমি মশোককে সাহচর্য দিয়েছি। বলা বাছলা, ইরাও বাদ যায় নি। আমি ওদের সংগেখেকেছি, আর মাঝে মাঝে সিগারেট খাওয়ার ছল্করে পালিয়েছি— ওদের কথা বলার স্থযোগ করে দিয়েছি। ওরা মন দেওয়া নেওয়া করুক এই আশায়।

পরিচয়ের চার পাচদিনের পর অবাক হয়েছি যথন ইরা সরাসরি আমাকে অজয় বলে ডেকেছে। তুমি সম্বোধন করেছে। আশ্চর্য কম হয় নি অশোক ও। তাই আমাকে একদিন বলেছিল—"কিরে তোকে যে তুমি বলছে—কি ব্যাপার ?"

আমি সংজ স্করে বলেছি, "বোধ হয় এখনও মাপনি বলার উপযুক্ত ইইনি।"

সত্যি কথা বলতে কি —ইরা যথন আমাকে তুমি বলত আমার বেশ ভালো লাগত। তুমি কথাটা থে এত মিষ্টি তা আগে জানা হয় নি। আমার সংগে কথা বলতে ওকে কথনও নিক্ষংসাহ দেখি নি। অশোককে নাম ধরে ভেকেছেও আরও অনেক পরে। অশোক চাইত ওকে ইরা তুমি বলে ডাকুক। অশোক ত সেই রেষ্ট্রেন্টেই ইরাকে তুমি বলেছে।

আমি অনেক সময় ভেবেছি অশোক কেমন সপ্রতিভ— ওর মধ্যে কেমন একটা সাবলীল ভংগী আছে—যা আমার নেই। ওটা বোধহয় নায়ক হতে প্রয়োজন লাগে।

মাঝে কয়েকদিন বিশেষ কাজে ওদের সংগে আমার দেখা হয় নি। যেদিন দেখা হোল দেখি ইরা বেশ গন্তীর —— অশোকের সংগে কথা বলাতেই মন্ত। আমাকে যেন ও চেনেই না।

তারপর হঠাং ওর পাথীর নীড়ের মত চোথ তুলে বলেছে, "মশাই, এতদিন কোথায় ছিলেন ?" আপনি সম্বোধনটা বোধহয় অভিমানের। আমি অজুহাত দেথিয়েছি, তারপর দেথেছি, মেঘ কেটে গিয়েছে—হাওয়া অফুকুলে।

আর একদিনের কথা বলি। কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলেছি, "প্রথমদিন থাকে দেখেছিলুম—শোভা ত আর আসে না।" মৃহুর্তের মধ্যে দেখি ওর চোথের মধ্যে থেন বিহৃত্যে থেলে গেল, "কেন তাকে আবার কি দরকার?" অথচ সেদিন। সাা সেই দিনই আমার বোঝা উচিত ছিল আমার কাছেও আসতে পারে ইরার চিঠি। ভাবিনি, ভাবতে পারিনি—কেননা আমার পার্ট যে উপনায়কের।

ওদের সংগে অনেক জারগাতেই ঘুরেছি। মৃজিয়াম. কার্জন পার্ক থেকে সিনেমা হল কোনটাই বাদ থার নি। সিনেমার ওদের পাশাপাশি বসার স্থযোগ করে দিয়ে আমি অশোকের পাশে বসেছি। অশোক ত তাই চাইত।

কিন্তু বিচ্ছেদের দিন যে এত শীঘ্র ঘনিয়ে আসবে কে জানত ?

একদিন সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট জায়গার গিয়ে দেখি অশোক আর ইরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। আমি হাসতে হাসতে বলেছি—"ওগো মৌন, না যদি কও—নাই কহিলে কথা।" অশোক বললে, "ঠাটা নয়, ইরার বাবা চিত্তরঞ্জনে বদলী হয়ে গেছেন। সামনের সপ্তাহে ওরা চলে যাছে।" ইরা মুখ ঘূরিয়ে নিল—বোধ হয় কারা চাপতে। আমি অবাক হয়ে বললাম, "আর দেখা হবে না ?" ওরা কেউ উত্তর দিলে না।

অন্ত দিনের চেয়ে দেদিন আমি একটু বেশীক্ষণ আড়ালে থাকতে চেষ্টা করেছি। এক সময় ফিরে এসে দেথেছি —ইরার হাতথানা অশোকের হাতের পরে রাখা। অশোক আমাকে লক্ষ্যই করেনি। ইরা আমাকে দেথে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়েছে।

দেদিন ইরা ধথন বললে, "আজ উঠি।" অশোক বলেছিল, "কতদিন তোমায় দেখব না ইরা—আর একটু বস।" আসর বিচ্ছেদ বেদনায় ওরা বেশী কথা বলতে পারে নি। এক সময়ে ইরা বলেছে, "মায়া বাড়িয়ে লাভ কী অশোক, যথন অনন্তকাল ধ্রে বসে থাকতে পারব না।"

তারপর ঠিক হোল ইরা অশোককে নিয়মিত চিঠি দেবে। সাঁ, আমার ঠিকানায়। কেননা, অশোকের ভয় তার নিজের জ্যাঠামণিকে। একটা ছোটু কাগজে ঠিকানা লিথে ইরার হাতে দিলাম। ইরার হাতের স্পর্ণ দেদিন পেয়েছিলাম। জ্ঞানিনা দেটা ইরার স্বেচ্ছাকৃত কিনা।

কয়েকদিনের মধ্যে চিঠি এল নীলরঙের খামে।
আমার নামে, চিঠি পেয়ে আমি কী করব ভেবে পেলাম
না। ইরা আমাকে কেন চিঠি লিখল ? আমার দিক
থেকে আমি কোনদিন উৎসাহ প্রকাশ করিনি। আমি
স্থির জানতাম ও অশোকের একান্ত আপনার। কত
অসংকোচে আমি মিশেছি। অশোকের বাগদতা হিসেবে
ঠাটা করেছি।

অশোক ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। ইরা কাটাচামচের ব্যবহার জানত না। মনে আছে অশোক বলেছিল, "আমি যদি অদিশার হই তাহলে ত তোমাকে ওপব ব্যবহার করতে হবে।" ইরা কি মিষ্টি হেদেছিল দে আমি ভূলি নি।

আমার কেমন ভয় করতে লাগল। সারারাত চিঠি নিয়ে ভাবলাম।

প্রদিন অশোকের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম।

অশোক তথন পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল। আমাকে দেথে বললে, "কিরে ও চিঠি দিয়েছে ?" আমি পকেট থেকে ওর চিঠিটা দিলাম। ও পড়ে বললে, "এত ছোট চিঠি! কি ব্যাপার বলত ? ঠিকানাও দেয় নি।"

আমি যেন নাটক করছিলাম। পকেট থেকে বার করে আমার চিঠিটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। অশোক মেন তাভিক্ষের ক্ষার আগ্রহে চিঠিটা পড়তে লাগল। ক্মশং ওর চোথ মৃথ দিয়ে ষেন আগুন বেয়োতে লাগল। অশোক আমার ম্থের দিকে তাকাল। মনে হোল ওর দৃষ্টির সামনে আমি বোধহয় ভন্ম হয়ে যাব। অশোকের রাইভাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম স্থায়র মত।

কি হোত বলা যায় না—এমন সময় রবি এসে উপস্থিত। ববি বোধহয় ঝড়ের পূর্বাভাধ পেয়েছিল। কোনকথা বলল নাও। অশোক ওর দিকে চিঠি চ্টো বাড়িয়েদিল। রবি চিঠি চটো পড়লে। একটু থেমে বললে,
"এ আমি অনেক আগেই টের পেয়েছিলাম। অশোক
তোরই ভূল। হাওড়া ষ্টেশনে দেদিনই তোর বোঝা
উচিত ছিল ও যাকে আশা করেছিল দে তুই নয়—অন্ত
কেউ।"

অশোক সহ্ করতে পারল না। গর্জে উঠল, "রবি।" রবি বললে, "ঠিকই বলছি অশোক।"

তারপর সব চুপচাপ। ঘরটা নিঝুম। মনে হচ্ছিল আমরা যেন কেউ কাউকে চিনি না। কোন ষ্টেশনের ওয়েটিং কমে বদে আছি। আলমারীতে রাখা টাইম পীসটার আওয়াজ কেবল শোনা যাচ্ছে। এমন ভাবে কতটা সময় পার হয়ে গেল কে জানে।

হঠাং বলে বসলাম, "অশোক, সব অপরাধ আমার। আমারই অন্তায় হয়েছিল তোদের সংগে ঘুরে বেড়ান। নইলে অমন কিছু ঘটার অবকাশই হোত না।"

কিন্তু এতেও বিশেষ কিছু ফল ফললো না। আমি মাথা নীচু করে বদে রইলাম।

তারপর এক সময়ে দেখি অশোক আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেথেছে। বলেছে, "অজয়—তুই দূরে সরে যা— আমার আর ইরার মাঝখান থেকে। তুই—তুই ওর চিঠির উত্তর দিবি না কথা দে। ইরাকে নইলে আমি বাঁচব না অজয়।"

আনি কী দেখলাম! দেখলাম আমাদের নায়কের চোখে জল! সে আমার কাছ থেকে ভিক্ষা চাইছে!

আর আমি? আমি বাঙলা উপন্তাদের নায়কের মত বলে বসলাম, "তাই হবে অশোক, তাই হবে। রবির সামনে আমি কথা দিলাম। এর কোনদিন নড়চড় হবে না।"

এরপর অশোকের বাড়ীতে আর থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর হোল না। আমি পথে পা দিলাম।

পথে চল্তে চল্তে ভাবলাম ইরার চিঠি, ইরার ভালবাসা যদি আমি স্বীকার করে নিতাম তবে কী ক্ষতি হোত আমার। আমার দিক থেকে ও কোন সাড়া পায় নি। তাই সব লজ্জা ভূলে চিঠিতে ও ধরা দিয়েছে আমার কাছে। এখন ভাবি আমি কি কোনদিন কোন অসত ক্ মুকুর্তে ওকে কামন। করিনি পুনেরে তিসেবে ইরার তুলনা দেখি না। কোথায় যেন ওর সংগে আমার মিল ছিল। দেটা কি মনের পু আমি কী ভুল করলাম পুকে জানে। আমি আমার কণা রেথেছি। ইরার সেই চিঠির উত্তর আমার লেথা হয় নি। চিঠিথানা আমি সমজে রেথে দিয়েছি।

অশোকের নামে নীল্থামে এথন ঘন ঘন চিঠি আসছে। এরা জন্মর স্থাী হোক।

## অন্ধের জগৎ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

**ই**ংলও একটা ছোট দেশ কিন্তু ইংলও এবং ওয়েল্সের অন্ধের সংখ্যা ৯৭,০০০। এই হিসাব ১৯৬০ সনের।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় সেথানে "আইনতঃ সন্ধের" সংখ্যা ২,৩০,০০০। আইনতঃ এই অর্থে—সেহেতু সেই সকল ব্যক্তিকেই অন্ধ বলিয়া ধরা হয় যাহারা দৃষ্টিহীনতার জন্ম কাজ করিয়া খাইতে পারেনা। পরবন্তী দশ বংসরে অন্ধের সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়ায় ২,৭৯,০০০ জন অর্থাং প্রতি বংসর কৃদ্ধির সংখ্যা ৬,৭০০ জন। এখন অন্থান করাহয় যে ঐ সংখ্যাবাড়িয়া ১৯৬০ সনে ৩,৫৬,০০০ হইবে অর্থাং দেখা গাইবে যে প্রতি হাজারে তৃইজন "আইনতঃ" অন্ধ। অথচ ১৯৪০ সনে এই অন্ধের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে ১৭'৫জন।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য প্রচার প্রতিষ্ঠানের মতে অন্ধরের এই বৃদ্ধি, বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়িবার জন্মই হইয়াছে। আবার থে সকল রোগে লোক অন্ধ হয় সেই সকল রোগা লোকেরা বহুদিন নাচিয়া থাকার দকণও অন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আমেরিকার মত উরত দেশের চিত্র এইরূপ। সাধারণ ও শৈল-চিকিংসার প্রসার। উরত স্বাস্থ্যবিধি একদিনে অন্ধর্মকে কিছুটা কথিয়াছে কিন্তু অন্তদিকে আবার সে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। উন্নত দেশগুলির এখ্য্য ও জ্ঞানের সম্পদের প্রাচুর্য্য থাকিলেও অন্ধর্মকে ঠেকাইবার মত শক্তি উহারা আজ পর্যান্ত অর্জন করে নাই। কিন্তু অন্যসর দেশসমূহেই পৃথিবীর পাচ ভাগের চারিভাগ অন্ধ লোকের বাদ, স্ক্তরাং এই সকল দেশের অন্ধন্থ কি বিরাট তাহা অন্থমান করিকে ক্রিটি হয় না।

বিজ্ঞানে এবং সমাজ সেবায় সর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর দেশ হইতেছে উত্তর আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া—এথানে অন্দের সংখ্যা হাজারে প্রায় তুইজন। ইউরোপে এবং এশিরার অনেক দেশে অন্দের সংখ্যা ইহার দ্বিগুণ। পূর্বর ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী দেশসমূহে এবং আফ্রিকার অনেক দেশে অন্দের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা ছয় হইতে দশগুণ বেশী। এই নির্মাম সত্যের জন্মই আফ্রিকা "অন্ধকার মহাদেশ" আখ্যা পাইয়াছে।

আফিকার প্রত্যেক গ্রামের বা উপজাতির বা এক একটা এলাকার অন্ধের সংখ্যা লইয়া গড়পড়তা কসিলে ঠিক সিন্ধান্তে পৌছান যায় ন।। প্রকৃত তথা অজ্ঞাত রহিয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপে অন্ধের সংখ্যা প্রতি ৫০০ জনে একজন, কিন্তু উত্তর ঘানার কোন কোন গ্রামে প্রতি দশ জনে একজন অন্ধ। কেনিয়া এবং দক্ষিণ জ্ঞলানেও অন্থ-সন্ধান করিয়া অন্ধের সংখ্যা প্রায় এইরূপ জানা গিয়াছে। পূর্দ্ধ আফ্রিকার সাকউপজাতির লোকেরা প্রতি দশ-জনের মধ্যে নয়জন কোন না কোন চক্ষ্রোগে আক্রান্ত। মাসাই যোদ্ধাগণের মধ্যে প্রতি আউজনের একজন ক্ষীণ-দৃষ্টি সম্পন্ন। ঘানার কোন কোন গ্রামের এরূপ অবস্থা যে দৃষ্টিভীন স্থীলোকেরা দড়ি ধরিয়া জল আনিবার জন্ম ক্পের দিকে অগ্রসর হয়। চাবের মাঠে অন্ধেরা একটা বাশের সাহায্যে সারি বাধিয়া বীজ রোপন করে।

উত্তর রোডেশীয়ায় মিউক হ্রদের ( Lake Mwernu ) দিকে যাইবার রাস্তায় একটী মিশন হলের নিকট সাইন বোর্ডে মোটর চালকগণকে সতর্কীকরণের জন্ত "আস্তে

চালান—অন্ধলোক" এরপ লিথিয়া দৈওয়া হইরাছে। এরপ সতকীকরণের কারণ অবশু আছে—জরিপে দেখা গিয়াছে হুদের পার্থবর্ত্তী ৮৫টা গ্রামের পরিণত ব্য়স্কের প্রতি ৪০ জনে একজন এবং শিশুদের প্রতি ৫০ জনে একজন একেবারে অন্ধ।

উত্তর নাইজিরিয়ার কোনো সহরে একটী "অন্ধণাড়া" আছে, এথানে ৭০০ অন্ধবাক্তি পরিবার লইয়া বদবাদ করে। ইহারা দকলেই একটী পুরাতন আঞ্মান বা দমিতির দভা—দমিতির কার্য্য হইতেছে ভিক্ষা দংগ্রহ করা। ভিক্ষা দান ইদলামে একটী অবশ্যকর্ত্তব্য। এই দমিতিতে এক জান "রাজা" আছে। তিনি বয়োজাের্চ্চগণের দাহায়্যে দমিতির দকল কার্য্য পরিচালনা করেন। বলা বাহুলা ইহারা দকলেই অন্ধ। দমস্ত দিন দমিতির দভােরা পুরাতন দহরের অলিগলি চলিয়া মদ্জিদে, বাজারে এবং ধনী ব্যবদায়ীগণের বাড়ীতে ভিক্ষা দংগ্রহ করে। দন্ধাায় দকলে বাড়ী ফিরিয়া যায় এবং দরকারী কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে নিয়মান্থ্যায়ী ভাগবাটার পর নিজেদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করে।

চীন দেশেও অন্ধদের একটী গিল্ড বা সমিতি আছে। পিকিং সহরের এই সমিতিটী প্রাচীনতম। প্রকাশ হান বংশের রাজস্কালে অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ ২০৬ অদে প্রতিষ্ঠিত। এই সমিতির সভাগণ দাবী করে যে তাহাদের প্রতিষ্ঠান ২০০০ বংসরের প্রাচীন।

স্তঃই মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিরাট অন্ধলগতে শিশু-অন্ধার সংখ্যা কত প

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক অন্থ্যন্ধান চালান হইগাছিল, তাহাতে জানা যায় যে প্রত্যেক ১০০জন অন্ধ ব্যক্তির মধ্যে ১৬ জন বিশ বংসর বয়সে পৌছিবার পূর্বেই দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে। কেনিয়ায় অন্ধের সংখ্যা ৬৫,০০০ হইতে ৭০,০০০ মধ্যে, ইহাদের ২২,০০০ জনই শিশু অথবা কাজে লাগিতে পারে এরূপ বয়সের তরুণ।

উত্তর রোডেশীয়া জরিপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ১৮ বংসরের নিমবয়য় ১,০০,০০০ শিশুর মধ্যে ৬,২০৫ জন অন্ধ। প্রত্যেক ১০০ জন অন্ধের মধ্যে ৮৩ জনই দশ বংসর বয়সে পৌছিবার পূর্ব্বেই দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিল। আবার বিশ বংসর বয়সে পৌছিবার পূর্ব্বেই ১০০ জনের মধ্যে ৯০জনই অন্ধ হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে অন্ধ নাগরিকের সংখ্যা কমপক্ষে ২০,০০,০০০। ইহাদের শতকরা প্রায় ৩০জন ২১ বৎসর বয়সে পৌছিবার পূর্দেই অন্ধ হইয়াছিল। এই ৬,০০,০০০ লোক আবার জীবনের প্রথম পাঁচ বংসর পূর্ণ হইবার পুর্বেই অন্ধ হইয়াছিল।

ভারত সরকার অন্ধদের জন্ম কোনরূপ সন্থাবা কল্যার্থ পরিকল্পনার জন্ম একটা হিদাব প্রপ্তত করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে একরাক্তি ২১ বংসর বরসে পৌছি-বার পূর্ণের আন্ধ ইলে এবং মোট ৪০ বংসর বাঁচিয়া থাকিলে ৬,০০,০০০ তরুণ অন্ধের পক্ষে মোট ২,৪০,০০,০০০ বংসর অন্ধকারে জীবন ধারণ করিতে হইবে। সকল বয়সের অন্ধকারে ছীনবে আনিলে মোট কুড়ি লক্ষ অন্ধের ৪,১০,০০,০০০ ০০০ বংসর অন্ধকার ভোগ করিতে হইবে। অর্থাং ২১ বংসরে পৌছিবার পূর্ণের যাহারা অন্ধ হইয়াছে তাহারা এই অন্ধকারের শতকরা ৫৮ ভাগের বেশী বোঝা বহন করিবে।

কিন্তু মান্থবের তৃঃথ করেকটা অঙ্কের সংখা। দারাই বুঝান যায় না। উপলদ্ধিও হয় না। সমপ্রা কিন্ধপ বিরাট, তাহা বুঝিতে হইলে একটা ক্রনার আশ্রয়লওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীতে জাপানের টোকিও নগরী রহত্তম সহর—মনেককন এখানকার প্রত্যেক পুক্ষ মান্থ্য, প্রত্যেক নারী, প্রত্যেক বালক বালিকা অন্ধ। ইহাই যথেষ্ট নর। ইটালীর রোম সহরে আহ্বন—মনে কক্ন এখানে কোন দৈব তুর্ঘনার জন্ম সকলে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই তৃই সহরের স্মিলিত জন সংখ্যা যত, বর্তুমান পৃথিবীর অন্ধের সংখ্যা তত।

অথবা অন্য দিক দিগা দেখিলে একমাত্র ভারতবর্ধের অন্ধের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের লদ্ এঞ্জেল্দ সহরের জনসংখ্যা হইতে বেশী। এক কলিকাতার যত অন্ধ লোক আছে সমস্ত কানাডা দেশে ততজন অন্ধ নাই।

পৃথিবীর ৩০০ কোটী লোকের মধ্যে প্রার এক কোটী লোক অন্ধ,—ইহার মধ্যে আবার ৬,৫০,০০০টি শিশু। আনেকে বলেন, অন্ধের এই সংখ্যা খুবই কম করিয়া ধরা হইরাছে—পৃথিবীর অন্ধের সংখ্যা অন্তত্ত দেড় কোটী। এই বিরাট "অন্ধকার সামাজ্যের প্রার সকল দেশেই আছে। এই অন্ধের মধ্যে আবার ৭০ লাথ পরী অঞ্চলে বাদ করে। দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতই উন্নত ধরণের হউক, অন্ধত্বের আক্রমণ হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

অথচ এই বিরাট অন্ধরের ছই হতীয়াংশ নিবারণ করা যাইতে পারে—মার তাহা করিতে পারিলে মান্তবের কি, বিরাট হুঃথের লাঘব এবং আর্থিক ক্ষর-ক্ষতি রক্ষা পার।

## বিশ্বভারতী

আলে ক্ৰিণ্ডক বৰীকুনাথ প্ৰতিষ্ঠিত বিশ্ভাৱতীৰ নাম বিশ্ববিশ্রত। বিশ্বভারতীর আদর্শটি যে হঠাং তাঁর মনে জেগে এঠেনি, সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন। যে ভাব ও সংকল্পের বীজটি তার "মধ-হৈতত্যের মধ্যে নিহিত ছিল্" তাই "ক্রমে অগোচরে অন্ধরিত হয়ে" উঠেছিল। বাল্যকালে কবি ছিলেন নিতান্তই "একান্তবাদী"--বুহতর মানবদমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। কলকাতা শহরের ইটকাঠপাগরের সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তার বালাজীবন। সেই সময়েই বাইরের প্রকৃতি তাকে ডাক দিয়েছিল। খরের ভিতরকার মাক্ষটিকে দেই বাইরের ডাক গভীরভাবে মৃথ্য করেছিল। মধ্যাহের নির্জনতার বালক রবীন্দ্রনাথ যথন লকিয়ে একলা ছাদের কোনটিতে আশ্র নিতেন, তথন মাথার উপরকার উন্মুক্ত নীল আকাশ, চিলের ডাক, পাড়ার পলির জনতার 'বিচিত্র কলধ্বনি'র মধ্যে দিয়ে শহরের জীবন্যাত্রার যে খণ্ড থও ছবিওলি তার চোণে পড়তো, তাতেই তার বালক-মন আনন্দে নেচে উঠতো। তার বালো একসময়ে কলকাতার তেঙ্গু জর দেখা দে ওয়াতে, তাকে কিছুদ্ন পেনেটিতে গঙ্গার ধারে গিয়ে বাদ করতে হয়েছিল। দেই সময়েই তিনি প্রথম বিশ্বপ্রকৃতির নিনিড গভীর সংস্পর্ণে আস্বার স্তুযোগ পান। পরবর্তী জীবনে জমিদারী কার্যপরিচালনা উপলক্ষে তাঁকে কিছুকাল প্রাতীরেও বাস করতে হয়েছিল। তথনই বাংলার প্রীপ্রকৃতি ও প্রীজীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট পরি-চয় ঘটে। কবি তার চল্লিশ প্রতাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পদাতীরে নিরালায় সাহিতারচনায় নিরত ছিলেন। সময়েই তার অন্তরে শিক্ষাসংকারের ও পল্লীটন্নয়নের ন্ব-প্রেরণা জাগে। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর থুব কমই আস্থা ছিল। তিনি তার বালোর সল্ল অভিজ্ঞত। থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে যে গুরুতর ক্রটি বা অসম্পৃতি। আছে তা দূর করতে না পারলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে সম্পূর্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে একান্তই বাইব্রের জিনিদ হয়ে থাকবে। তাঁর মনে হয়েছিল

"প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবঙ্গীবনের সংস্পর্ণ থেকে স্বতম্ব করে নিয়ে শিশুকে বিতালয়ের কলের মধ্যে ফেল। হয়।" শিক্ষায়তনগুলির "এই অস্বাভাবিক, নিষ্ঠুর পরিবেষ্টনের কঠিন নিপেধণের ফলে শিশুদের পেলব মনগুলি ঠিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে বাধা পায়। এতে করে তারা "প্রক্র-তির সাহচ্য" ও শিক্ষকদের "প্রাণগত স্পর্ণ" -- উভর থেকেই বঞ্চিত হয়। "প্রাণের সমন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন" এইরূপ শিক্ষা কথনই তাদের জাবনের দঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনা।" তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে বিভার একটি "প্রাণনিকেতন" গড়ে তুলতে, ধেথানে বিপ্পপ্রকৃতিই হবে ছেলেদের "অন্তমশিক্ষক" ও "জীবনের সহচর"। "শহরের থাঁচায় আবদ্ধ হয়ে মানব শিশু নিবাদন দণ্ড ভোগ করে" এবং তার শিক্ষাও হয়ে পড়ে বিতালয়ের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে भীমাবদ্ধ। একথার সতাতা কবি নিজ বালা অভি-জ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। বিত্যালয়ে শিক্ষকের কঠোর শাসনে স্কুমারমতি শিশুগণ কতোথানি ছঃথ পায় তাও তার অজানা ছিল না। তাঁর কল্পনায় ছিল প্রাচীন ভারতের তপোবনের স্থন্দর একথানি ছবি। তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে যে খুব বড়ে। একটি সত্য নিহিত ছিল, তাও রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্থগভীর অন্তর্পষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন। তাঁর মতে "যে বিরাট বিপপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মাতুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না।" সেকালে তপোবনের বন-স্থলীতে ছেলেরা পেলে। প্রকৃতির নিবিড গভীর সাহচর্য। বিশ্বপ্রকৃতির সেই বিশাল উদার পরিবেশের মাঝ্যানে গুরুর ঘনিষ্ট সালিধ্যে বলে তারা যথন তপস্বী মাকুষের শ্রেষ্ঠ বিভাদপদ আহরণ করতো, তথনই তাদের শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগাযোগ স্থাপিত হতো এবং গুরু ও শিয়ের মধ্যে সম্বন্ধটিও হয়ে উঠতো "সত্য"ও "পূর্গ"। "যাদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে একত্র মান্ত্র হয়ে ওঠার মধ্যে খুব

একটা বড়ো শিক্ষা আছে।" তাই তথনকার দিনে শিক্ষা মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে "একান্ত ব্যাপার" হতে পারতো না। এমনি করে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলনটিও "মার" ও "স্বাস্থাকর" হয়ে উঠতো। কবির মনে হল "বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগমা হওয়া উচিত নয়।" এই ভাবটেই দেদিন তাঁকে শান্তিনিকেতনে তপোবনের আদর্শে ব্লাচ্থাশ্রম স্থাপন করতে প্রণোদিত করেছিল। তিনি বালো এখানে তার পিতৃদেবের দঙ্গে কিছু কাল কাটিয়েছিলেন। দেই সময়েই তিনি দেখেছিলেন—কেমন করে "বিশ্বছবির" মাঝখানে নিখিল বিশ্বকে যিনি পূর্ণ করে বিরাজ করছেন তাকে দেখা মহর্ষির জীবনে "প্রতাক্ষ সতা" হয়ে উঠেছিল। তাই কবির মনে হয়েছিল "মহর্ষির সাধনস্থল" এই শান্তিনিকে-তনে ছেলেদের এনে বসিয়ে দিলে এবং তাদের সঙ্গে থেকে তাঁর নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে "প্রক্র-তিই তাদের সদয়কে পূর্ণ করে" তাদের সকল মভাব মোচন করে দিতে পারবে। তিনি তার এই সংকল্পটিকে কার্যে পরিণত করতে প্রব্দ হলেন। তার অভিজ্ঞতা ও অর্থ-সম্বল, তুইই ছিল স্বর ও সীমাবদ্ধ। সেদিন তার ডাকে দেশের খন অল্প লোকেই সাডা দিয়েছিল। কিন্তু তাতে তিনি একটও দমলেন না। তার স্থির বিশাস ছিল— "বীজের যদি প্রাণ থাকে, তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্গরিত राय आपनि त्वा छे छे । मामनात भाषा यनि में छ। थारक. তাহলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।" তার মতে "শিশু তুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সতা যথন সেই রকম শিশুর বেশে আসে তথনই তার উপরে আসা স্থাপন করা যায়।"

রবীন্দ্রনাথ যথন মাত্র পাচ ছ'ট ছেলে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিভালয় স্থাপন করেন তথন তিনি ব্রগ্নাম্বর উপাধ্যায়কে তার প্রধান সহায়রূপে পেয়েছিলেন। শিক্ষকতার ভারটি তার অনুরোধে বেশীর ভাগ তার উপরেই ছেড়ে দিয়ে ছেলেদের সঙ্গানের কাজটি কবি নিজেই নিয়েছিলেন। তার 'ব্রন্ধর্মাণ তথন 'ইন্ধ্লের গন্ধ ছিল না বললেই হয়।" সেথানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড়ো ছিল সেটি হচ্ছে বিগ্ণপ্রানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড়ো ছিল সেটি হচ্ছে বিগ্ণপ্রতিরই উদার আহ্বান—"ইন্ধ্ল মান্তারের আহ্বান নয়"। কবির মনে হয়েছিল শান্তিনিকেতনই "প্রকৃতির অবাধ সঙ্গণ

লাভের উন্মক্ত ক্ষেত্র।" তিনি চেয়েছিলেন ছেলের। যেন অত্তব করতে পারে এগানে "বস্থন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মাতৃষ করছে।" প্রক্রতির লীলাক্ষেত্র শান্তি-নিকেতনে গাছপাল। প্রপাথীই বিশেষ করে তাদের শিক্ষার ভার নেবে - এই ডিল তার অন্তরের কামনা। **আর** মেই সঙ্গে তারা মাকুষের কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করবে। প্রচলিত বিজ্ঞালয় গুলিতে "বিশ্ব প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে रथ भिका (प्रवात नावरू।" कता २त, ठारठ रथ भिक्र**िरउत** <sup>€</sup> "বিষম ক্ষতি" হয় একথাও রবীন্দ্রনাথ তার নিজ বা**লা** অভিজ্ঞতা থেকে খুব ভালে। করেই জানতেন। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে "বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার একটি অন্তুক্ত ক্ষেত্র" তৈরি করতে চাইলেন। এই বি<mark>ত্তালয়</mark> স্থাপনের উদ্দেশ্যটি তিনি তার অন্তথ্য ভাষায় স্থলের ভাবে বাক্ত করে বলেছেন ---"বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুধা শক্তি যোগাং রূপরস গদ্ধবর্ণের প্রবাহে মান্তবের জীবনকে সরস ফলবান করে তলেছেন—তার থেকে ছিন্ন করে ইম্বল মাষ্টার বেতের ভগার নির্ম শিক্ষা শিক্ষদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই; কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য ভাণ্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বয় তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাট্কু নিয়েই অতি কুদ্ৰ আকারে আশ্রম বিতাপয়ের শুক হল, এই ট্কুকে মতা করে তুলে আমি নিজেকে মতা করে তুলতে চেয়েছিল্ম "কবিওজর মতে "প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্থতীকে মাতৃরূপে লাভ করা পরম সৌভাগ্য। মারুষ বিপ্রপ্রকৃতি ও মানব্দপোর---এই ভইএর মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। স্বত্রাং এই স্বইকে একর মিলিয়ে শিক্ষায়তন পড়লেই "শিক্ষার পুণতা" সাধিত হয় এবং মানব-জীবনেরও "সম্প্রতা" লাভ হয়। ভেলের। সাধায়ণতঃ শহরের ইটকার্মপাথরের কারাগারেই বর্বিত হয়ে থাকে তাদের সেই জড়তার কারাবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে "প্রান্তর-যক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে শ্ক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতোটা পারেন তাদের মান্তব করে তোলাই ছিল কবির মভিপ্রায়। বিশ্বপ্রকৃতিই তাদের "বাহা মৃক্তির' প্রশস্ত লীলাক্ষেত্র।" তাই রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের "প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে" মুক্তি দিয়ে তাদের এই বাহ্যক্তির সহজ অনাবিল আনন্দেরই আমাদ দিতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীতে

খুব কম বিভালয়েই ছাত্রেরা এতোথানি অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পেরেছে। শাস্তিনিকেতনে ছেলেরা মনের আনন্দে গাছে চড়তো, গান গাইতো,ছবি আঁকতো—"পর-ম্পারের সঙ্গে অন্তর্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত" হয়ে মেলা-মেশা করতো। এথানে তাদের এদব কাজে বাধা দেবার কেউই ছিলেন না। নিছ্ক পুঁথিগত বিভার উপরে কবির খুব কমই আস্বাছিল। তিনি বলেছেন—"শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভূলে গেছি। শিক্ষাতো শুরু সংবাদ বিতরণ নয়, মাহ্র সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সম্প্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ন করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" তাঁর মতে কেবল "পুঁথিগত বিজা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুণু শিক্ষাবস্তকেই জমানো হয়," কিন্তু "যে মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা হয়" কতকটা "ভারবাহী জন্মর" মতোই। কবি ছেলেদের বিশ্ব-প্রক্রতির মধ্যে মুক্তি দিয়ে তাদের শুরু আনন্দই দিতে চান নি। ছোটো বেলা থেকেই তারা যেন জীবনের গভীর ও মহং তাংপর্য বুঝতে শেথে এবং প্রক্ষতির উদার বিশালতার মধ্যে তারা যেন ভ্যার স্পর্ণ অমুভ্র করতে পারে, এও তাঁর অভিপ্রেত ছিল। আমাদের সাধনার মন্ত্রই হচ্ছে 'ভুমৈব স্থ্ম, নাল্লে স্থ্যস্তি'। তাই শান্তিনিকেতনে সকালে ও সন্ধায় খানিকখণের জন্মে ছেলেদের একত্র সমবেত হতে হতো। প্রতিদিন সেইসময় থখন তারা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসতো, তথন কোনও বেদমন্ত্র বা প্রাচীন তপোবনের কোনও মহতী বাণী উচ্চারিত হতো। এইরূপ অফুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ছেলেরা যেন একটি বডো জিনিসের ইশারা পায়-তাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। তিনি চেয়েছিলেন ছাত্রেরা জীবনের আরম্ভ কালকে বিচিত্ররদে পূর্ণ করে নেবে। "প্রকৃতির সঙ্গে নিতা-যোগে গানে অর্ভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিতাচর্চায় শিশুদের মগ্ন হৈতন্তে আনন্দের শ্বৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে"—এই ছিল তাঁর অস্তরের কামনা। বাঙালী ছেলেরা "এখানে মাতুষ হবে-ক্সপে রদে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদল পদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে"—রবীন্দ্রনাথ এই কামনাই করেছিলেন। তিনি নানা উপায়ে তাদের শিক্ষাকে জীবন্ত, প্রাণৰ্ভ, ও সরস করে তুলতে চেষ্টা

করেছেন। তিনি তাদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছেন, তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে তাদের কতাে গল্প বানিয়ে
বলেছেন, তাদের জন্যে নানা রকম থেলা উদ্ভাবন করেছেন
এবং গান ও নাটকাদি রচনা করে তাদের নিয়ে একত্র
অভিনয় করেছেন। শিক্ষার ভিতর দিয়ে তাদের মনের
দাসত্র ঘোচানােই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শাস্তিনিকেতনে
ছাত্রদের উপরে কোনও রকম 'জবরদন্তি' চলতাে না।
কবি তাদের উপরে আয়ুকর্ত্রের ভারটি ও আশ্রম পরিচালনার দায়িত্বও অনেকাংশে ছেড়ে দিলেন। এদিক দিয়েও
তিনি তাদের অনেকথানি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি
চেয়েছিলেন ছেলেরা যেন বৃঝতে পারে আশ্রমটি তাদের
নিজেরই জিনিস।

সকল দেশেই শিক্ষার ঘটি লক্ষা আছে—নিম্নতর ও উপ্ততর। "বাবহারিক স্থযোগ লাভ" ও জীবনসংগ্রামের উপযোগিতা অর্জনই হচ্ছে শিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য। আর উচ্চতর লক্ষ্যটি হচ্ছে—"মানবজীবনের পূর্ণতা-সাধন।" কিন্তু ছু:থের বিষয় এই যে, বর্তমানে শিক্ষার এই উচ্চতর লক্ষাটিকে আমরা প্রায় ভূলেই গেছি, যার ফলে আমাদের জীবনের ও শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষা হয়ে দাড়াচ্ছে-জীবিকা-অর্জন। বণিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন আমাদের দেশের বিদেশা শাসকগণ এককালে প্রধানতঃ নিজেদের প্রয়োজন শিদ্ধির জন্মেই—কতোগুলি কেরাণী তৈরি করবার উদ্দেশ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেন্তভাবে জডিত আছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও প্রয়োজন মিটানোই। এই "ভয়ংকর জবরদস্তি"র জন্মেই শিক্ষাব্যবস্থায় ও শিক্ষাপ্রণালীতে স্বাতয়া প্রকাশের থুব কমই অবকাশ আছে। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র ও শিক্ষকদের একটু স্বাতম্বা দেওয়াই ছিল কবির উদ্দেশ্য। তিনি চেয়েছিলেন তাঁরা থেন বহির্জগতের সমস্ত চিত্তচাঞ্চলা ও "রিপুর আক্রমণ" থেকে নিজেদের মনকে মুক্ত রেখে "শ্রেয়ের" কথা চিস্তা করবার যথেষ্ট অবসর পান এবং শ্রেয়ের সাধনায়ই রত থাকেন। এথানে ছাত্র ও শিক্ষক-গণ যেন আদর্শভ্রষ্ট না হয়ে সকল চিত্তবিক্ষেপ থেকে নিজেদের সর্বতোভাবে দূরে রেথে শাস্তির মধ্যে তাঁদের

জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন—এই ছিল কবির কামা।

আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর আর একটি মস্তো বড়ো দোষ এই যে, আমরা প্রথম থেকেই ধরে নিই যে আমরা একান্ত নিঃম্ব ও রিক্ত-"আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই।" আমাদের মনের এই দাসত্ব ঘোচাতে না পারলে আমাদের শিক্ষার দৈত্তও কোনোদিনই ঘুচবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তার প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত লক্ষ্য হবে শিক্ষাকে এই হীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া। তাঁর মতে আমাদের শিক্ষাকে "মূল আশ্রয় স্বরূপ অবলম্বন করে" তার উপরেই "অন্ত সকল শিক্ষার পত্তন" করলে আমাদের শিক্ষা যথার্থ মত্য এবং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। "জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্য করতে হবে।" এই ছিল কবির অভিপ্রায়। যারা খগার্থ শিক্ষার্থী তারা জ্ঞানতাপদদের চারদিকে এদে সমবেত হলেই এই উদ্দেশ্য সফল হবে। এই ভাবটি থেকেই বিশ্বভারতীর আদর্শের উদ্বব। এমনি করেই দেদিন বিশ্ব-ভারতীর প্রথম বীঙ্গটি উপ্ত হয়েছিল।

স্বদেশের শিক্ষার সঙ্গে দেশের "স্বাঙ্গীন জীবন্যাত্রা"র ঘনিষ্ঠ খোগ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে া নেই। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্মর্ছিত। এটিও আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি মস্তো বডো ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা। তাই রবীক্রনাথ তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার এই ত্রুটিটিকে দূর করতে প্রশ্নাদ পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—"ভারতবর্ষে যদি সতা বিভালয় স্থাপিত হয়, তবে গোড়া হইতেই সে বিভালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, াহার কৃষিত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্য-বিত্থা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী প্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবন্যাতার কেন্দ্র-স্থান অধিকার করিবে। এই বিভালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল্লাভের জন্ম সম্বায় প্রণালী অব-<sup>শস্ত্র</sup> করিয়া ছাত্রশিক্ষক ও চার্নিকের অধিবাদীদের 

বিভালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।" এই ভাব ও আদর্শের দ্বারা অন্ধ্রাণিত হয়েই রবীন্দ্রনাথ শাস্থিনিকেতনের সন্নিকটে স্কলল গ্রামে তাঁর গ্রামোভোগকেন্দ্র "শ্রীনিকেতন" প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ করে তুলতে চেয়েছিলেন।

শিক্ষার সাংস্কৃতিক দিকটিকেও রবীন্দ্রনাথ ভোলেননি। তাই শান্তিনিকেতনে তাঁর বিলালয়ে ব্যাপকভাবে একটি "সংস্কৃতি অফুশীলনের ক্ষেত্র"ও গড়ে তোলা তাঁর অভিপ্রেত ছিল। জ্ঞানচর্চাকে তিনি কেবল পাঠাপুস্তকের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাথতে চাননি। মনে করতেন—"সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্য গীত বাত নাট্যাভিনয় এবং পল্লী-হিত্যাধনের জন্তে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন, সমস্ত এই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত"। বাস্তবিকই শিশুচিত্রের পর্য বিকাশের জন্যে যে এ সমস্তেরই প্রয়োজন আছে দে সম্বন্ধে দিমত থাকতে পারে না। আশ্রমের সাধনায় "যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ থাছে তার সবগুলিরই সমবায় হওয়া উচিত"—এই ছিল তার অভিমত। তিনি বলেছেন "যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্থার শাধন করে।" আর একটি প্রয়োজনও তিনি ক্রমে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেটি হচ্ছে "সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের **যোগ**।"

ক্রমশঃ রবীন্দ্রনাথের মনে হলো তাঁর ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটিকে শুধু "দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ করে রাথা সমীচান হবে না। তাহলে "তাকে বৃহং আকাশে মৃক্তিলাভের" স্থযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে। "যে অন্থষ্ঠান সত্যা, তার উপর দাবি সমস্ত বিশ্বের; তাকে বিশেষ প্রয়োজনে থর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই থর্ব করা হয়।" গাছের বীজ ক্রমে তার প্রাণের স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে ওঠে। তথন আর তাকে ছোট্ট একটি বীজের সীমার মধ্যেই ধরে রাথা সন্থব হয় না। সেই রক্ম রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার সেই ছোট্ট বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটিও প্রাণের এই স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমে বড়ো হয়ে উঠতে লাগলো। আজ যথন পৃথিবীর সর্বত্রই বিশ্ববাধ উদ্বৃদ্ধ হতে চলেছে তথন ভারতবর্ষই বা সেই যুগধর্ম ও যুগসাধনাকে অস্বীকার করবে কি করে? রবীক্রনাথ

বুঝেছিলেন আজকের দিনে "বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে।" তাই তাঁর মনে হলো বিশ্বভারতী একান্তই ভারতের নিজম্ব জিনিস হলেও তাকে বিশ্বমানবের মিলন ও তপস্থার ক্ষেত্র করে তুলতে श्रुत । এই বিশ্ববোধের দারা উদবোধিত হয়েই তিনি ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দৈয় কোনথানে তাও তার মন্ত্রানা ছিল না। তিনি জানতেন ভারতবর্ধ বিশ্বের জ্ঞানজগং থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডেছে বলেই দে আজও "বিভার নির্জন কারাবাদে" আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আজকের দিনে তাকে সেই কারাবাদ থেকে মুক্তি দেওয়াই দরকার হয়ে পড়েছে—তাকে আর "শিক্ষার ছিঁটে ফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালায় পোডো" করে রাথা চলবে না। ভারতবর্ষের "বিরাট সত্রা" চিরকাল ধরে "বিচিত্রকে আপনার মধ্যে সংহত ও সন্মিলিত করবারই চেষ্টা করে এমেছে। তার সেই নিতাকালের তপ্সাকে সভা করে তুলবার জন্মে চাই একটি উপযুক্ত সাধন ক্ষেত্র। বিশ্বভারতীই হবে সেই সাধন ক্ষেত্র, যেথানে সর্ববিভার মিলন সাধিত হবে। "বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিভার যাচাই না হয়" তবে তো আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণই থেকে খাবে। "মাতুষের জ্ঞানচচার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে" যুক্ত হলেই "আমাদের বিভার যথার্থ সার্থকতা ্**হবে।**" তাই রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে ছেলেদের গুর বিশপ্রকৃতির উন্মুক্ত উদার ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েই পরিতপ্ত হতে পারলেন না। মাহুষে মাহুষে বিরাট ব্যবধান ঘচিয়ে দিয়ে তিনি মাম্বকে সর্বমানবের বিরাটলোকেই মক্তি **দিতে চাইলেন।** তাঁর বিত্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর এই একান্তিক কামনাটিই বিশেষভাবে জডিত। "বিশ্বকে সহযোগীরূপে" পাবার জন্মেই তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর বিশ্বভারতী "দর্বমানবের যোগ-শাধনের সেতু রচনা" করবার ভারটিই নেবে—এই ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে এমন একটি ক্ষেত্র রচিত হবে যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ 'মাভাবিক' 'কল্যাণজনক' ও 'আ্যীয় জনোচিত' হবে। তিনি বিশ্বভারতীতে জ্ঞান সাধনার একটি প্রশস্ত ক্ষেত্রও তৈরি করতে চেয়েছিলেন। "রড়ো জায়গায় যে

মাটি, তাতেই যথার্থ ফদল উংপন্ন হয়। ঠিক তেমনি অন্তরের ক্ষেত্রে আমরা যেথানে বিশ্বকে অন্বীকার করছি. বলছি যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বড়ো হওয়া যায়, সেখানেই আমরা মস্ত ভুল করছি"। এই ছিল তাঁর অন্তরের বিশাস। তিনি বলেছেন—"আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মামুষ শুণু কোনো বিশেষ জাতির মন্তর্গত নয়; মাহুষের স্ব-চেয়ে বড়ো পরিচয় হচেছ, দে মাতুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মাতুষ সর্বদেশের সর্ব-তারমধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই।" তাই তাঁর মতে—"যে দেশেই যে কালেই মান্তব যে বিছা ও কর্ম উৎপন্ন করবে দে-সব কিছুতে সর্বমানবের অধিকার আছে। বিভার কোনো জাতিবর্ণের ভেদ মাত্র সর্বমানবের স্প্ত ও উদ্ভূত সম্পদের অধিকারী, তার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মাত্রু জন্ম গ্রহণ-সূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা একজাতির দান নয়।" দেজতা কবিওকর সংকল্প ছিল যে শিশুদের "চিত্রকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা" করবেন, "দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে স্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্বকর্ম যোগে শিক্ষাসত্র" স্থাপন করবেন। তিনি চেয়ে-ছিলেন—ছেলেরা যেন বুঝতে শেখে তারা এই বিশাল বিগে এতে। বড়ো মানবসমাজে জন্মগ্রহণ করে এক মস্তো বড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে। শিক্ষার ভিতর দিয়েই মাতুষকে চিনে নিতে হবে তার আপন অধিকারটিকে। সে যেমন বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে তার চিত্তের সামগুপ্ত স্থাপন করতে শিখছে, তেমনি বিরাট বিশ্বের মানবের সঙ্গেও তাকে সম্মিলিত হতে হবে। \* বিশ্ববিতালয়েই প্রীক্ষা পাশের প্রয়োজন অন্তথায়ীই পাঠ্যবিধি প্রণয়ন চেষ্টা করা হয়। তাতে করে শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই থর্ব করা হয়। তাই কবি চেয়েছিলেন "মুক্তভাবে বিশ্ববিভালয়ের শাসনের বাইরে" এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন যেখানে সর্ববিত্যার সমবায় হবে।

আমাদের দেশের সব বিশ্ববিকালয়গুলিই বিদেশী বিশ্ব-বিকালয়েরই অফুক্তি। তাই যেগুলি দেশের মাটির উপবে দাঁড়িয়ে নেই—পরগাছার মতোই "পরদেশীয় বনস্পতির শাখায়" ঝুলছে। এই চিস্তাটিই কৰির চিত্তকে বিশেষ ক্ষ

ও বাথিত করে তুলেছিল। তাঁর মতে "সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সতা শিক্ষা, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সতা আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।" শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরাম্বকরণশীলতাকে রবীন্দ্রনাথ মোটেই সমর্থন করেন তিনি বলেছেন-—"চিন্ত:জীবিকায় কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।" ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা ও স্থপতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্র স্কটিতে তার নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের অবদান আছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি ভারতের এই পরিচয় না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের শিক্ষাও 'তুর্বল' ও 'অসম্পূর্ণই থেকে ধাবে। ভারতবর্ষের মন আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই ভারতীয় বিছা ও সংস্কৃতিতে যে জ্ঞান ও সংস্কৃতির নানা শাখার সমাবেশ ও সংমিশ্রণ ঘটেছে সেগুলির মধ্যে যোগসূত্রটিকে দে আজ হারিয়ে ফেলেছে। দেই জন্মেই সেই মূন এখন আর কিছু আপনার করে দান বা গ্রহণ করতে অক্ষম। হাতের দশটি আঙুল একত্র যুক্ত করে অঙ্লিবদ্ধ হাতেই দান বা গ্রহণ করতে হয়। স্থতরাং আমাদের আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি "সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত-শম্পদকে সংগৃহীত" করতে হবে। এই উপায়েই ভারতবর্ষ "আপনার নানা বিভাগে"র মধ্যে দিয়ে আপনার "সমগ্রতা উপলব্ধি" করতে পারবে। এমনি করে আপনাকে "বিস্তীর্ণ" এবং "সংশ্লিষ্ট" করে না জানলে যে শিক্ষা সে গ্রহণ করবে, তা ভিক্ষার মতোই গ্রহণ করবে। আমাদের বিশ্ববিত্যালয়গুলি আজ তাদের মুখ্য উদ্দেশটাকেই ভুলতে বসেছে। বিভা উৎপাদন ও বিভা উদ্ভাবনই হওয়া উচিত এগুলির মৃথ্য উদ্দেশ্য--শুধু বিভাদান নয়। তাই কবি বলেছেন যে বিভার ক্ষেত্রে সকলদেশের মনীযীদেরই আমন্ত্রণ জানাতে হবে। যাঁরা নিজ শক্তি ও সাধনার দারা "অমুসন্ধান আবিষ্কার, ও স্ষ্টের" কাজে অভিনিবিষ্ট ও ব্যাপৃত আছেন তাঁরা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হবেন দেখানেই জ্ঞানের উৎস স্বতঃই উৎসারিত 🎚

সতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের প্রতিষ্ঠা" হবে। রবীন্দ্রনাথ চেয়ে-ছিলেন বিশ্বভারতী তার অতিথিশালার দ্বার খুল্বে, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা বিশের লোককে আহ্বান জানাতে কুন্তিত হবোনা। এই মিলন ক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদকেও ভূললে চলবে না। সেই ঐশর্যের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেথেই তাকে শ্রন্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের **সম্ব**ল — তথু ভিক্ষার ঝুলিই নয়। "তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজের স্থান আছে যেথানে অক্ষয় আল্লানের জন্মে সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।" কবিগুফর **স্বপ্ন** ছিল—"কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্গ—যেথানে নানা জাতি নানা বিভা নান। সম্প্রদায়ের স্মাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্মই এথানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এথানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সন্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত গাক্রে ন।" যে ভারত "দকল লোকের" এবং "দকল কালের" দেই ভারতেই বিশ্বের লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভারটি বিশ্বভারতী নেবে। রবীন্দ্রাথ বলেছেন--"ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয় সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভার্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা।" বিস্থার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সম্মান আতিথাই হচ্ছে ভারতীয় বৈশিষ্টা। বিশ্বভারতীতে তারই দাধনা হবে-কবির এই ছিল কাম্য। তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীই ভারতের বাণীকে বিশ্বের কাছে পৌছে দেবে: "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম"-এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই দে আপন স্বােরব পরিচয় বিশ্বের কাছে ঘোষণ। করবে। "যে আত্মীয়তা বিশে বিস্তৃত হবার যোগা" তারই আসন তিনি সেদিন বিশ্বভারতীতে পাতবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। "দত্যের ও প্রীতির আদান-প্রদানের দারা পৃথিবীর দক্ষে ভারতের যোগ গভীর ও দূরপ্রদারিত হোক"—কবির এই কামনা-টিই ছিল বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার মূলে। "এ দেশের নানা-জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে" বিশ্বভারতীতে তারই সাধনা হোক-এই ভাবনা ও আদর্শটিই বিশ্বভারতীর মধ্যে জয়যুক্ত 'সত্য ও 'ধ্রুব' হয়ে হবে এবং "সেই উৎস ধারার নিঝ'রিণী তটেই দেশের 🖁 উঠুক—রবীক্রনাথ সর্বাস্তঃকরণে সেই কামনাই করেছিলেন

তিনি বলেছেন—"পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন একটি জায়গা হয়ে উঠুক, যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকল প্রকার পার্থক্য সত্তেও আমরা মাহ্যুষকে তার বাহুভেদ মূক্ত-রূপে মাহ্যুষ্বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নৃতন যুগকে দেখতে পাওয়া।"

বিশ্বভারতীর মধ্যে দিয়ে যে উদার মহান আদর্শটিকে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তার যে আদর্শ রূপটিকে তিনি সেদিন দেখতে চেয়েছিলেন, তা যে চিরকাল অবিকল সেই রকমই থাকরে, এ আশা তিনি কথন করেন নি। তিনি জানতেন, জগতের কোনও বড়ো স্বাষ্টই ব্যক্তিবিশেষের একলার স্বাষ্ট বা ক্রতিত্ব হতে পারে না। তিনি তাই বলেছেন—"সাধ্য থাকলেও এ যদি আমার একলারই স্বাষ্টি হয় তাহলে এর সার্থকতা কী। যে দীপ পথিকের প্রত্যাশায় বাতায়নে অপেক্ষা করে থাকে সেই দীপটুকু জেলে রেথে দিয়ে আমি বিদায় নেব, এইটুকু মাত্রই আমার ভরমা ছিল।" জগতের কোনও জীবন্ত চলমান আদর্শই বা স্থিতিশীল নয়, একথাও কবি জানতেন। তিনি যে আদর্শে বিশ্বভারতীকে সেদিন গড়তে চেয়েছিলেন তা যে

চিরদিনই অচল অনড থাকতে পারে না-একথাও তাঁর অজানা ছিল না। তাই তিনি বলেছেন যে তিনি ভুধু ভাবীকালের পথিকদের জন্তে দীপটুকু জেলে দিয়েই যাবেন। काल्य धर्म ७ मारीरक रय अन्नीकात कवा यात्र ना रम কথাও তিনি ভূলে যান নি। দেই দাবীকে স্বীকার করে নিয়েই তিনি বলে গেছেন—"আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে দে ধর্ম নয়। ভাবীকালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গমাস্থানকে আমরা আজকের দিনের রুচি ও বৃদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতায় তাই করে দিই, তাহলে দে আমাদের সংকল্পের সমাধিস্থান হবে।" কিন্তু তবু এ আশাও তিনি পোষণ করতেন যে এর "মূলগত গভীর তবটি চিরকাল অবিকৃতই থাকবে। সেট হচ্ছে যে তাঁর প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি কোনও দিনই শিক্ষার একটা খাঁচায়" পরিণত হবে না। এখানে সকলে মিলে একটি 'প্রাণ লোক' স্বষ্টি করতেই চিরদিন রত থাকবে।

## তাঁরই স্মারণে

#### প্রত্যোত হাজরা

জনতার মান চোথে জেলে দিলে প্রজ্ঞার আলোক দীপ্তিহীন প্রাণ পেলো অফুরস্ত রোদের আলোক; স্থ্য-পাথী ডানা মেলে রাত্রির গুহায়— অনিল্য জীবন জাগে দীপ্ত স্থ্যায়।

প্রাণে প্রাণে জাগে আজ বাঁচিবার ত্র্যর শপথ ত্রোঁগ প্রহরে তুমি দেখিয়েছ আলোকের পথ।

এথানে প্রোজ্জল তাই স্বর্য্যের মিছিল মসণ আকাশ দেখি পরিপাটী নীল।

মৃত্যু তব নেই জানি অবিরাম মনের আকাশে রাতের প্রাচীর চিরে স্থ্য হ'য়ে স্মৃতি তব ভাবে; জ্বলম্ভ মহিমা তব দিনের স্বাক্ষর স্থবির জীবন হ'ল চঞ্চল মুথর।

মহতী স্টের তরে এইখানে জনতারা জাগে— লক্ষিয়া মৃত্যুর ছায়া জানি তুমি আছু পুরোভাগে।



## উপহার

রচনা--ও' হেনরী

### 

্বাট একভলার দাতাশি দেওট। ওর মধ্যে আছে ঘাট দেওটের পেনি।

একটা ছ্'টো করে পেনিগুলো বাঁচিয়েছে—বাঁচিয়েছে বেনে, ফোড়ে, ও মাংসওয়ালাদের ভয় দেখিয়ে। এই গায়ে-পড়া ভাব দেখে তারা চটে উঠেছে, নীয়বে নিন্দে করেছে ওর এই কাঙালপনার জন্যে।

এক ডলার সাতাশি সেণ্ট—তিন তিনবার গুণে দেখে ডেলা।

আগামীকাল বড়োদিন। পুরণো ছেঁড়া কোচের ওপর লুটোপুট থেয়ে বিলাপ করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না ডেলার। ওর মনে হয় শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার জন্মেই যেন জীবনটা।

আসবাব-পত্র দিয়ে সাজানো ফ্লাট বাড়ী—সপ্তাহের ভাড়া আট ডলার। এক সময় সংসারের অবস্থা ভালো ছিলো। দিন দিন তা-ও খারাপ হতে চলেছে।

নীচের বারান্দায় একটা চিঠির বাক্স দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাক্সটার অবস্থা এমনই যে, একটা চিঠিও বোধহয় ওর মধ্যে পড়ে না। একটা ইলেক্ট্রিক বেলও রয়েছে—কোনদিন বোধহয় কেন্ট্র তাতে হাত দেয়নি। বেলটার গায়ে ঝুলছে একটা কার্ড—তাতে লেখা "মিঃ জেমস ভিলিংহাম ইয়ং।"

সংসারের অবস্থা যথন ভালো ছিলো, যথন সপ্তাহের আয় ছিলো ত্রিশ ডলার তথন কার্ডে লেথা ঐ 'ডিলিংহাম' বাতানে তুলতো।

সপ্তাহের আয় ধাপে ধাপে কমে বিশ ডলারে ঠেকলো,

আর ঐ নামের অক্ষরগুলোও থেকে থেকে অক্ষষ্ট হ'য়ে উঠলো—'ডি' অক্ষরটা তো এখন পডাই যার না।

দিনের কাজ দেরে মিঃ জেমস্ ওপরের ফ্লাটে একে দিড়ার। মিসেস্ জেমস্ ( আমাদের ভেলা ) হেসে স্বামীকে অভ্যথনা জানায়।

কান্না শেষ হলে ডেলা মুখে পাউভার মাথে, পরে জানলার কাছে এসে দাড়ায়। পেছনের জমিটার বেড়ার ওপর দিয়ে একটা ছাই রংয়ের বেড়াল চলে যাছে। জানলার কাছে দাড়িয়ে ভেলা বেড়ালটাকে লক্ষ্য করে। আসছে কাল বড়োদিনে, ভেলার কাছে আছে মোট এক ভলার সাতাশি সেওঁ।

সপ্তাহের বিশ জলারে বেশী দিন চলে না। হিসেবের খাতায় জমার চেয়ে খরচের খাতায় বেশী জমে। দিনের পর দিন একটা হু'টো করে পেনি বাঁচিয়ে ডেলা ঐ টাকা জমিয়েছে। ইচ্ছে আছে ঐ টাকা দিয়ে জিমকে একটা উপহার কিনে দেবে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বদে বদে বদে ডেলা ভাবে—ভাবে কি ধরণের উপহার দেওয়া যায় জিমকে। এমন একটা জিনিষ দিতে হবে যা বাজারে কদাচিং দেখতে পাওয়া যায় অথচ জিমীর আত্মসমানে আঘাত না লাগে।

ঘরের জানলা হ'টোর মাঝথানের দেয়ালে টালানো একটা আয়না। আট ডলার ভাড়া ফ্লাটে ঐরকম আয়না আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন। তাড়াতাড়ি যাবার সময় চট করে নিজের চেহারাটা আয়নার মধ্যে দেখে নেয়। এ কার্যাটুকু ডেলাও বেশ ভালো করে রপ্ত করেছে। ডেলা জানলার কাছ থেকে সরে এসে আয়নাটার সামনে দীড়ায়। চোথ ছটো জলজল করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই ম্থটা ফ্যাকাসে হ'য়ে ওঠে। থোঁপাটা খুলে দিতেই চুলের গোছাটা লম্বা সাপের মতো ঢেউ থেলে পায়ের দিকে ঝুলে পড়ে।

্রাপ্-ঠাকুরদার দেওয়া একটা সোনার ঘড়ি ছিলো জিনের আর ডেলার ছিলো স্থন্দর চলের গোছা।

সোনার ঘড়িটা দেখে জেলার মনে হতো যে তার স্বামী যেন কোন রাজপুত্র তার কাছে ধরা দিয়েছে। আর ডেলার চুলের গোছা দেখে জিমীর মনে হতো ডেলা যেন কোন স্থানপুরীর রাজকন্যা।

় চকচকে ঢেউ থেলানো চুলের গোছা ডেলার পিঠের ওপর দিয়ে হাঁটুর তলা পর্যন্ত ঝুলে আছে—যেন সোনালী রংয়ের একটা ঝুর্ণা গড়িয়ে পড়ুছে ওর পিঠ বেয়ে।

'ভেলা চুলের গোছাটা হাতে করে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে হ'ফোটা চোথের জল ছেঁড়া কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়ে। প্রসাধন শেষ করে ডেলা কাঁপতে কাঁপতে ছুটে বেরিয়ে আদে রাস্তায়, তথনও জল লেগে চোথে।

পথ চলতে চলতে হঠাং রাস্তার মাঝথানেই ডেলা থৈমে পড়ে। সামনে সাইন বোর্ডের লেথাগুলো পড়তে আরম্ভ করে। পড়া শেষ হ'লে দৌড়ে দৌকানের ভেতর চুকে হাঁপাতে থাকে। মোটা ধবধবে ফর্সা একজন মেয়ে-ছেলেকে দৌকানের মধ্যে সঙ্গে থাকতে দেখে—চুপচাপ বসে আপন মনে কী যেন ভাবছে।

- ভেলা জিজেদ করে "আমার চুলগুলো কিনবেন ?"

"হাা কিনবো। দেখি আপনার চুলের গোছাটা।"

্রথোপাটা খুলে দিতেই সোনালী রংয়ের চুলের গোছা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে।

মেয়েছেলেট চুলের গোছাটা হাতে করে তুলে ধরে, বোধহয় ওজনটা দেখে। পরে বলে "কৃড়ি ডলার দিতে পারি।"

"তাই দিন একটু তাড়াতাড়ি করুন।"

টাকাটা পেয়ে মনের আনন্দে ভেলা দোকানে দোকানে ঘুরে রেডায়। জিমের জন্তে একটা পছন্দসই উপহার খুঁজে বার করতেই প্রায় ঘণ্টা তুই কেটে যায়। চুল কাটার কথা আর মনে থাকে না। শেষ পর্যস্ত একটা পছন্দসই জিনিষ তার চোথে পড়ে— জিমির থুব কাজে লাগবে।

এক এক করে ডেলা সব কটা চেন টেনে বার করে।
প্লাটনামের তৈরী পকেট ঘড়ির একটা চেন ওর পছল হয়

—নতুন ডিজাইনের। নতুন ডিজাইনের জন্মেই চেনটার
এতো দাম।

চেনটার দাম একুশ ডলার। বাকি সাতাশি সেণ্ট-পকেটে পুরে ডেলা তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা চালায়।

জিমের ঘড়িটা খুব দামী। চেনের বদলে একটা পুরনো চামড়া বাধা আছে ঘড়িটাতে। তাই সকলকার সামনে ঘড়িটা বার করতে জিমের লক্ষা হয়। ডেলার চেনটা পেলে জিম স্থবিধামতো যথন তথন, যার তার সামনে ঘড়িটা বার করতে পারবে।

বাড়ী ফিরে আসার পর ডেলার মনে ধুক্ধুকুনি ধীরে ধীরে কমে আসে। প্রেমের মূল্য দিতে গিয়ে ওর যা ক্ষতি হলো, সেই হারানো চুলের কথাই ডেলা ভাবে।

ডেলা ঘরের আলো জালে। জালটা খুলে মাথাটা ভালো করে আঁচড়ায়।

ডেলার প্রাত্যহিক কাজ দারতে মিনিট চল্লিশ সময় লাগে। কাজ শেষ করে আরশির দামনে দাঁড়িয়ে ডেলা নিজের চেহারাটা দেথে। ঘাড় পর্যন্ত চূল ছাটা ডেলাকে ছোট্ট ছেলের মতো দেথায়।

ডেলা মনে মনে ভাবে—আমার কাণ্ড দেখে জিম না আমাকে খুন করে বদে। কী করতে পারতাম ? মাত্র এক ডলার সাতাশি দেণ্ট দিয়ে কী করতে পারতাম আমি ?

সাতটার মধ্যেই কৃষ্ণি তৈরী করা শেষ হয়। কিন্তু জিম ফিরে না-আসা পর্যন্ত থাবার তৈরী করতে পারে না। আজ জিমের ফিরতে দেরী হচ্ছে। এতো দেরী করে তো জিম কথনো ফেরে না। চেনটা হাতে করে দরজার

কাছে টেবিলটার কোণে চুপ করে বসে থাকে। ডেলার মুখের চেহারা মরা-মান্থবের মডো ফ্যাকাসে হ'য়ে ওঠে। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে আরম্ভ করে।

জিম ভেতেরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। জিমকে দেখে একটু যেন গন্তীর ও বিমর্থ বলে মনে হয়।

জিমের ব্যুদ্র বাইশ্। এই ব্যুদেই সংসারের সব দায়িত

জিমের ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। টাকায় টান পড়ায় হাত-মোজা ও কোট কিনতে পারেনি। ওহু'টো জিমের খুবই দরকার।

ঘরের ভিতর এদে জিম ডেলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—যেমন করে শিকারের ওপর চোথ রেথে দাঁড়িয়ে থাকে শিকারী কুকুরগুলো। চোথের ঐ নীরব ভাষা ডেলা বুঝতে পারে না—তাতে না আছে রাগ, না আছে ভয়, না আছে ছবা, না আছে বিদ্বেষ। কোন কিছুরই চিহ্ন দেখতে পায় না ঐ দৃষ্টির মধ্যে। ডেলা জিমের দিকে তাকাতে ভয় পায়।

টেবিল ছেড়ে ডেলা জিমের দিকে ছুটে আসে।

ভয় পেয়ে ডেলা কেঁদে ফেলে। বলে—ওভাবে তুমি
আমার দিকে চেয়ে আছ কেন ? বড়োদিনে তোমাকে
উপহার না দিয়ে আমি কি করে থাকি বলো ? তাই
চ্লগুলো আমি বেচে দিয়েছি। ও নিয়ে তুমি মন থারাপ
করো না। দেখতে দেখতে আমার চুল আবার বড়ো
হ'য়ে উঠবে। জিম, তোমার জন্যে কী স্থন্দর একটা
উপহার কিনেছি।

"তুমি চুল কেটে ফেলেছে । ?"

"হাা, চুলগুলো বেচে দিয়েছি। চুল নেই বলে কী আর আমায় পছন্দ হচ্ছে না ?"

"কী বলছো! সত্যি তুমি চুল কেটে ফেলেছো?"

"মিথ্যে আমার ওপর রাগ করেছে। তুমি। সত্যি কথা চুলগুলো আমি নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু ওরা তো জানে না যে আমি তোমায় কত ভালবাসি!"

কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে ডেলা জিজ্ঞেদ করে "থাবার দেব কী ১"

জিম যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো। ডেলাকে সামনে পেয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

কোটের পকেট থেকে কাগজের একটা মোড়ক বার করে জিম টেবিলের ওপর ছুড়ে দেয়। জিম বলে ডেলা, আমায় তুমি ভূল বুঝো না। তুমি চূল কেটেছো কি চূল বেচেছো তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। কিংবা তোমার মাথায় চূল নেই বলে যে তোমাকে কম ভালোবাসবো তা-ও নয়। কাগজের মোড়াটা খুলুলেই সব বুঝতে পারবে।

মোড়াটা খুলেই ভেলা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু শণিক সে আনন্দ। কাগজের মোড়াটা হাতে করে ভেলা দাঁড়িয়ে আছে। চোথের জল গড়িয়ে পড়ছে গাই বেয়ে। ভেলা কাদছে ....

টেবিলের ওপর পড়ে আছে চিক্নীগুলো মাথার তুপাশে ও খোঁপায় লাগানার পাথর বসানো হাড়ের তৈরী স্বন্দর একসেট চিক্নী।

এতো দামী চিক্রণী যে একদিন ভাগ্যে জুটতে পারে এতটা আশা ডেলা কোনদিনই করেনি। আজ হাতের কাছে রয়েছে চিক্রণীগুলো, কিন্তু যেখানে ওগুলো সাজিয়ে পরবে সেই সোনালী চুলের গোছা আজ আর নেই।

চিক্রণীগুলো বৃকে চেপে ধরে মান হেসে ডেলা বলে "আমার মাথার চল থব তাড়াতাড়ি বাড়ে।"

ছোট বেড়াল বাচ্ছার মতো তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে ডেলা। "ঐ যাঃ। দেখেছো একেবারেই ভূলে গেছি; এই দেখ" -চেটোর ওপর চেনটা রেখে ডেলা জিমির সামনে ধরে। আলো পড়ে চেনটা চক্চক্ করে ওঠে।

"খুব স্থলর দেখতে, না? সারা শহর ঘুরে এট আমি খুঁজে বার করেছি। এখন যতবার ইচ্ছে তুমি সময় দেখতে পারবে। কই দাও? তোমার ঘড়িটা বার কর। চেন্টা কেমন মানায় দেখবো।"

ভেলার কথায় কান না দিয়ে জিম সোফার ওপর বসে
পড়ে। হাত হ'টো মাথার পেছনে রেথে ডেলার দিকে
চেয়ে মৃচকে হাসে। জিম বলে "স্থলর দেখতে চেনটা।
কিন্তু ওটা এখন সরিয়ে রাখ। ঘড়িটা বিক্রী করে এ
টাকায় তোমার মাথার চিক্রণী কিনেছি।"

প্রাচীন পার্যাসক যাজকের। বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন অছুত বুদ্ধি তাঁদের। তারা পুত্রকল্যাদের ধে সকল উপহার দিতেন, পুত্র কল্যারা সে সকল উপহার কাজে লাগাতে পারতো না। তাছাডা উপহার দেবার সময় তাঁরা নান পদ্বা আবিষ্কার করতেন। বিচক্ষণ হওয়ায় উপহারগুলে বাস্তবিক্ট খুব স্কল্য হতো। এ রক্ম ছজন যুবক যুবতীর কথা বল্লাম। বোকার মতো তারা নিজেদেং অম্লা সম্পদ হেলায় নই করলো।

পরিশেষে আমি বলতে চাই—বলতে চাই আধুনিব যুগের বৃদ্ধিমান লোকদের কথা। আজকের দিনে যথ রকমই উপহার দেওয়া হোক না কেন, এ তুটো উপহাঃ সবার থেকে সেরা। যাঁরা উপহার দেন আর যাঁরা উপহাঃ গ্রহণ করেন ঐ যুবক-যুবতী তুজন তাঁদের থেকে। বৃদ্ধিমান।



মুদ হিন্দি ( ত্রিমাত্রিক ছন্দে )—ইন্দিরা দেবী অমুবাদ, স্থর ও স্বরলিপি—জ্রীদিলীপকুমার রায়

इक वांत्रिक थी वांत्रति मधुवनस्य वक त्रही-हरनी बतानि वाउरभ इनिया वनन गर्ने ! (জীবন বদল গয়া স্থি, তুনিয়া বদল গস !) থোড়া ন প্ৰতোঁমে বনমে উল্কো থা কভী. থোজা ন তীরগোঁমে মন্দিরোঁমে জা কভী. সাধন ন তপ কিয়া স্থী, ন পাথা জ্ঞানদে, (मथा न (रामाम, न १ छ। था भूतांगरम, রাধাকি প্রেমবারতা কিদীনে আ কহী, ইৎনী জরাসি বাতপে তুনিয়া বদল গই! কহতে হৈঁ – লাখ গুণ হৈঁ উল্কে, লাখ ৰূপ হৈঁ, (ता (प्रवास्त देह, मश्तन देह, अनुभ देह, তিরলোককা রো নাথ হৈ, রো জগতপাল হৈ, (मथा न সমঝা रेग्सन कूछ, खाना—त्वांशांन रेड, मनत्माहनी हवी मधी देम (मथ्डी तही. ইৎনী জরাসি বাতপে তুনিয়া বদল গল। ইৎনী জরা জরাসি বাতপে ন জারু কুঁট कहला देह मन-"नूटे। (म जव, जीवन नूटे। (म जू!" मूक्टों कि जाग देश नहीं, न लाख खानका, ন ভয় হৈ লোকলাজকা, ন কুগকি আনকা, मीता हतीका नाम स्म हि वावती वेसे. ইৎনী করাসি বাতপে ছনিয়া বদল গঈ!

ভীমপলাশী—একতালা

অমুবাদ-এীদিলীপকুমার রায় নীল যুথুনায় উঠল বেজে বাঁলের বাঁলি তার-ছোট্র সে-ডাক ভনে ভেনে গেল এ-সংসার! (জীবন ভুবন অম্নি আমার হ'ল একাকার!) খুঁজি নি সই, তাকে আমি পৰ্বতে কি বনে, মন্দিরে কি তীর্থেও তার ধাই নি অম্বেষ্ণে, তপ সাধনে চাই নি তাকে জ্ঞানের অভিমানে, পাই নি দরশন তার বেদ হন্ত্র কি পুরাণে, রাধার প্রেমের কথা শুনেছিলাম মুথে কার-দেই ছোট্ট ডাকেই ভেসে গেল এ-সংসার! শুনেছিলাম-শুণ কত তার-নিতা নব রূপ! সে দেবদেব, আদিকারণ, মহান, অপরূপ! তিন ভুগনের শুনেছিলাম নাথ সে, লোকপাল, পাই নি ভেবে পার, জেনেছি তুরু—সে গোপাল। দেখেছিলাম শুধু মোহন মুখটি স্থী, তার— সেই ছোট্র দেখায় ভেসে গেল এ-সংসার! তার একটি ছোট্ট ডাকে কেন যে মন গায়: "বা আছে তোর সব বিকিয়ে দে তার রাঙা পা**য়।**" মুক্তিকামী নই লো আফি, চাই না অগাধ জান. তাকে চেয়ে ছেড়েছি লোকলার ভয় কুল মান। মীরা পাগল হ'ল গুধু নাম গুনে সই, তার সেই ছোট গানেই ভেসে গেল এ-সংসার!

(ইন্দিরা দেবীর সমাধিশত গানের অহুবাদ-২৮, ০. ৬২ — শ্রীদিলীপকুমার রায়

#### CALL IS LALDED

|            |                           |                    |                       |   |                          |                       | 42 CA            | الحي | <b>2</b> / 1           | 717              | রা                     |   |                       |             |              |    |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|------|------------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|----|
| { <b>I</b> | •<br>স1<br>নী             | -1<br>P            | <b>र्ग</b> 1<br>य     | 1 | ১<br>পা<br>ম্            | প1<br>না              | দ <b>া</b><br>য় | I    | +<br>*মা<br>উ          |                  | 위1<br><b>F</b>         | I | ৩<br>মন্ত<br>ধ্বে     |             | মা<br>-      | i  |
|            | <sup>म</sup> ग 1<br>वै।   | সা<br>শে           | <b>-</b> 1<br>র       | 1 | ম ডুকু<br>বাঁ            |                       | া মা<br>শি       |      | প।<br>তা               | -1<br>-          | -1<br>-                | 1 | -1<br>-               | -1<br>-     | ॥<br>-1<br>র | ı  |
|            | ণা<br>ছো                  | -1<br>ऐ            | ণা<br>ট               | 1 | <b>11</b><br>८म          | <b>ণা</b><br>ডা       | পা<br>ক          | 1    | স <sup>্</sup> ।<br>শু | স <b>া</b><br>নে | -1<br>-                | 1 | স <b>ি</b><br>ভে      | र्म 1<br>८म | ମୀ           | Ī  |
|            | জ্ঞ 1<br>গে               | জ্ব <sup>*</sup> 1 | -1<br>-               | 1 | % 1<br>⊴                 | জ্ঞ রি<br>শং          | i সর্রা<br>-     | I    | <b>স</b> ি<br>সা       | -1<br>-          | -1<br>-                | 1 | -1<br>-               | -1<br>-     |              | 1} |
|            | <sup>প</sup> ଞ୍ଜି<br>ବ୍ରୀ | ીં કહે<br>વ        | í ·1<br>a             |   | "র্বা<br>ভূ              | র্র।<br>ব             | . †<br>न         | I    |                        | ્રી −1<br>મ્     |                        | 1 | ধা<br>অ।              | পা<br>মা    | ধা           | 1  |
|            | ' মা<br>গো                | মা<br>লো           | পা<br>-               | ١ | <sup>પ્ર</sup> ક્ડા<br>વ | <sup>ਸ</sup> ਭੁਰ<br>- | া মা<br>কা       |      | পর্য<br>কা             | স।<br>-          | -1<br>-                | 1 | -1<br>-               | -1<br>-     | -1<br>র      | H  |
|            | সা<br>খু                  | সা<br>প্র          | ম।<br>-               | ١ | ম।<br>নি                 | ম।<br>স               | -1<br>इ          | i    | মা<br>ভা               | মা<br>কে         | -1<br>-                | 1 | মা<br>আ               | মা<br>মি    | -1<br>-      | l  |
|            | মা<br>প                   | -1<br>র্           | গা<br>ব               | 1 | <sup>ম</sup> জুৱ<br>তে   | ম <br>কি              | -1<br>-          | I    | পা<br>ব                | পা<br>নে         | -1<br>-                | 1 | -1<br>-               | -1<br>-     | -1<br>-      | I  |
|            | ণ।<br>ম                   | -1<br>न्           | ণ <b>া</b><br>দি      | 1 | ণা<br>রে                 | ণা<br>কি              |                  | 1    | <b>স</b> ।<br>ভী       |                  | স <sup>ি</sup> ।<br>থে | I | স <b>া</b><br>তা      | স্থা<br>হা  | পা           | i  |
|            |                           |                    | र्জ् <u>ज</u> ी<br>नि | ١ | র <b>ি</b><br>অ          |                       |                  |      |                        |                  | -1<br>-                | • | -1<br>-               | -1<br>-     | -1<br>-      | 1  |
|            | জ্ব <b>ি</b><br>ভ         | -\<br>*I           |                       |   | <sup>ম</sup> রা<br>ধ     |                       |                  |      |                        |                  |                        |   | <sup>ধ</sup> ণা<br>ভা | ণা<br>কে    | -1<br>-      | 1  |
|            | শধা<br>জ্ঞা               | <b>ध</b> ।<br>.न   | -1<br>র               |   |                          |                       | ণ <b>া</b><br>ভি |      |                        | পা<br>নে         |                        | 1 | -1<br>-               | -1<br>-     | -1<br>-      | l  |
|            | স <b>া</b><br>পা          | -1<br>ই            | স <b>ি</b><br>নি      | • | य <b>न</b> १             |                       |                  |      | <sup>જા</sup> કો<br>મ  | -1<br>ㅋ          |                        | 1 | 'পা<br>র              | পা<br>বে    | -1<br>9      | ì  |

| জমা | -1         | মা  | ı | <u>96</u> 1  | -1   | মা  | I | পা         | म्   | -1 | ı   | -1       | -1  | -1 | I |
|-----|------------|-----|---|--------------|------|-----|---|------------|------|----|-----|----------|-----|----|---|
| ত   | न्         | ত্র | • | fø           | •    | બૂ  | _ | 3,1        | ୍ବ   | -  | •   | -        | •   | -  |   |
|     |            |     |   |              |      |     |   |            |      |    |     |          |     |    |   |
| সা  | স্         | -1  |   | স্           | সা   | -1  | I | রা         | র্রা | -1 |     | র্বা     | র 1 | -1 | I |
| 31  | ধা         | 3   |   | প্রে         | মে   | র   |   | ক          | পা   | -  |     | <b>@</b> | নে  | •  |   |
| C#  | েখ         | -   |   | ছি           | লা   | ম   |   | •          | ধু   | -  |     | মো       | ₹   | ন  |   |
| भो  | <u>\$1</u> | -   |   | * 1          | গ    | 31  |   | (51        | (ল!  | -  |     | 3        | র্  | -  |   |
| -   | -3         | .1  |   |              | /    | · 4 |   |            | .1   |    |     | .1       | .a  |    |   |
| মা  | ৰ্মা       | -1  | 1 |              |      |     | 1 | স1         | -1   | -1 | - 1 | -1       | -1  | -1 | i |
| ्छ  | লা         | ম   |   | भू           | -    | (ચ  |   | <b>4</b>   | -    | -  |     | -        | •   | র  |   |
| স1  | ৰ্পা       | ম।  | 1 | <b>छ</b> ् 1 | র্বা | -1  | ı | <b>দ</b> ি | বা   | -1 | ı   | ধা       | পা  | ধা | I |
| দে  | इ          | ছে1 | · | ট্           | ট    | -   |   | ড।         | (4   | -  | •   | ভে       | দে  | -  |   |
|     |            |     |   |              |      |     | _ |            |      |    |     |          |     |    |   |
| শমা | ম1         | পা  |   | শ জ্ঞা       | মা   | -1  | Ĭ | পা         | সা   | -1 |     | 1        | -1  | -1 | I |
| গে  | 9          | -   |   | এ            | স    | •   |   | সা         | -    | -  |     | -        | -   | র্ |   |

দিঠীর স্তবক "নুনেছিলান েএ-সংসার" ও তৃতীয় স্তবক "তার একটি েএ-সংসার" এই স্থরেই গাওয়া যার বিমাত্রিক দাদরায় বা একতালায়। আমি নিজে তালফের ক'রে গাই এ-তৃটি স্তবক: "শুনেছিলান ে সে-গোপাল" এই চারটি চরণ তেওরার গেরে "দেখেছিলান ে" এ ফিরে আমি "রাধার প্রেমের …" চরণের স্থরে ও তালে অর্থাৎ সপ্তমাত্রিক থেকে ত্রিমাত্রিক তালে এবং "তার এইটি েকুলমান" এই চারটি চরণ চতুর্মাত্রিক কাহারবা বা কাওয়ালিতে গেয়ে "মীরা পাগল ে" চরণে এভাবে ফিরে আমি "রাধার প্রেমের …" চরণের স্থরে ও তালে। স্থরলিপির বছর বাড়ানোর স্থানাভাব ব'লে শুধু আভাষ দিয়েই ক্ষান্ত হব কী ভাবে তেওরা ও কাওয়ালিতে গাওয়া যায় স্থবক চুটি।

#### (Teo)

| +<br>সা  | ম।<br>নে | -1<br>-          | 1 | ২<br>মা<br>ছি        | 1  | 1 | ত<br>মা<br>লা | -1<br>ম | I | +<br>মা<br>গু | -1<br>9 | ম।<br>ক | j | ২<br>মা<br>ত | r-<br>- | 1 | ত<br>মা<br>তা | -1<br>3 | I |
|----------|----------|------------------|---|----------------------|----|---|---------------|---------|---|---------------|---------|---------|---|--------------|---------|---|---------------|---------|---|
| মা<br>নি | -1<br>-  | ম <b>া</b><br>ভা | 1 | <sup>되</sup> ᅈ(<br>리 | -1 | 1 | ম1<br>ব       | -1<br>- | I | পা<br>ক্ল     | 1       | -1<br>- | 1 | -1<br>-      | -1      | 1 | -1<br>-       | -1<br>9 | I |

#### কাওয়ালি

স মামা-ামা | মাঃ মঃ মামা | মাপামজ্ঞামা | পা -া -া ভার এ ক টি ছোট ডাকে কেন যে মন চা - য

ই নিরা দেবীর মূল হিন্দি মীরা ভজনটিও ঠিক এই ভাবে গাঙ্যা য'বে। আমি শুধু প্রথম শুবকের স্থালিপি দিয়েই ইতি করব—স্কীতাহ্রাগীরা খুব সহজেই হিন্দি ভজনটি বাংলা ক্ষ্বাদ্টির স্থায়ে তালে তুল্ভে পারবেন।

| <u>نا</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | [. ๔๕๛                                |                         |         |                               | ,                       | শ্ব             | والعالة | শ.                             |           |                 | ٠, |                         |                 | ,        | 809 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------------------|-----------|-----------------|----|-------------------------|-----------------|----------|-----|
| 11                                             | পা -  <br>ই <b>य</b>                  |                         |         | -                             |                         |                 |         |                                |           | । পা<br>স       | 1  | <sup>भ</sup> छ्छ।<br>f  | জ্ঞা<br>ম       | ম।<br>ধু | 1   |
|                                                | <sup>ম</sup> ণ্ -1<br>ব ন             | সা<br>শে                | I       | <sup>ম</sup> ন্তৰ)<br>ব       | *ভৱা<br>জ               | ম।<br>র         | 1       | প।<br>ণী                       | -1<br>-   | -1<br>-         | -  | <br> -1<br> -           | পা<br>ই         | -1<br>ত  | l   |
|                                                | 이 -1<br>리 -                           | ণা<br>জ                 | }       | ণা<br>রা                      | পা                      | পা<br>দি        | l       | <b>স</b> ি<br>বা               | -1<br>-   | <b>স</b> ি<br>ভ | 1  | <b>म</b> ी<br>(প        | <b>স</b> ি<br>ছ |          | I   |
|                                                | জ্জ <b>া -</b> 1<br>য়া -             | জ্ঞ <b>ি</b><br>ব       | l       | জ্ঞর্বি।<br>দ                 | <b>স</b> 1<br>ল্        |                 | I       | স <b>ি</b><br>ঈ                | -1        | -1<br>-         | 1  | -1<br>-                 | পা<br>জী        | -1<br>-  | i   |
|                                                | <sup>প</sup> জ্ঞ <b>ি -</b> 1<br>ব ন্ | জ্ৰ <sup>'</sup> 1<br>ব | ١       | র্গর্র।<br>দ                  | -1<br>ল                 | র <b>ি</b><br>গ | I       | <sup>9</sup> <b>স</b> ি<br>য়া | -1<br>-   | ণ\<br><b>স</b>  | 1  | ধ <b>া</b><br>থি        | পা<br>হ         | ধা<br>নি | i   |
|                                                | °মা `ম<br>য়া -                       | •                       | I       | <sup>म</sup> छ्छ।<br><b>म</b> | <sup>হ</sup> জ্ঞা<br>ল্ | ম <b>া</b><br>গ | I       | शा क्रे                        | সা        | -1              |    | -1                      | -1              | -1       | I   |
|                                                | সা -1 ]<br>খো -                       | [ মা<br>জ্ঞা            | -1<br>- | মা  <br>ন                     | মা<br>প                 |                 |         | I ম<br>কে                      |           |                 | ì  | মা<br>ব                 | -1<br>A         | ম!<br>মে | I   |
|                                                | মা -1<br>উ স্                         | পা<br>তো                | 1       | <sup>મ</sup> હ્હા<br>થા       | জা                      | ম।<br>ক         | i       | পা<br>ভী                       | -1<br>-   | -1<br>-         | 1  | -1<br>-                 | পা<br>খো        | -1<br>-  | I   |
|                                                | ମୀ -ୀ<br>ଞୀ -                         | ণ <b>া</b><br>ন         | 1       | ণ1<br>ভী                      |                         |                 |         | স <sup>্</sup> 1<br>থেঁ।       |           |                 |    |                         |                 |          | I   |
|                                                | জ্জ <b>ি -</b> 1                      | জ্ঞ <b>†</b><br>মে      | ١       |                               | ৷ স্ব<br>-              |                 |         | স <b>ি</b><br>ভী               |           | -1<br>-         | 1  | -1<br>-                 | প†<br>সা        | -1       | I   |
|                                                |                                       | জুৰ্ণ<br>ন              | 1       | <sup>ন</sup> 'র<br>ত          |                         |                 | l       | 'স্<br>য়া                     | 1 -1<br>- |                 |    | * ন<br>খী               |                 |          | I   |
|                                                | "ধা -া<br>পা -                        | <b>হ</b> †<br>য়া       | ١       | মপা<br>জ্ঞা                   | স <sup>্</sup> 1<br>-   |                 | ١       | ধ <b>†</b><br>দে               | 위1<br>-   | -1<br>-         | ١  |                         |                 | -1       | 1   |
|                                                | স্ব<br>খা -                           |                         | ]       | <sup>थ</sup> न\<br><b>८</b> व | -1<br>-                 |                 | 1       | <sup>প</sup> ধা<br>মে          | -1        | ধা<br>ন         |    | <sup>I</sup> શ્રો<br>`શ | পা              | ধা<br>•  | Ì   |

মা সা -1 71 -1 "মা - পা · <u>ea</u>1 <sup>ম</sup>ভৱা মা (ম থা - পু র a -ার্গ । র্গ -া মা । -1 রা | র र्मा - १ म १ স1 ধা - 🎓 (2 বা fo - ম ব l জুরিমি বির্মি সি -1 -1 रा - १ - छवी -1 **ਸੀ** 1 i भी সী - নে আ জ্ঞা -ার্বা । সা -া ণা পা - । মা ধা পা ধা **I** ลิ -জ রা সি রা -3 পে ত নি শমাপা <sup>ম</sup>জ্ঞা মজ্ঞামা 📗 পা সা -1 | -1 💵 · · য়া ব F ল গ

এখানেও ইচ্ছা হ'লে "কঃতে···গোপাল হৈ" এই চারটি চরণ "থোজা ন পর্বর্তানে···পুর গ্নে"-র সুরে গাওয়া যায় তালফের ক'রে তেওরায় কিছা কাওয়ালিতে। তেওরায় যগা:

जा - 1 मा - 1 मा | मा - 1 - 1 मा | मा - 1 - 1 मा | मा - 1 मा | मा - 1 मा | मा তে - হৈ লা -- थ ७ १ दें छे- म (क 5 " खामा । পा -1 -1 | 1 -1 | भा -1 | মা -1 পা I 4 501 A 501 टे<del>ड</del> -ना - थ 豖 প (31 91 -f **া -া পা I সা -া | সা -া | -া পা I** 91 -1 91 I - ব হৈ - ম হা -দে - ব **(**4 જીકાં ન જીકાં | જીકાં ર્જા | માં ર્જા | માં ન ન ન ન ન ન ન ન ન માન 1 رة - - - -- 9 ेह**ं** -**Al** न्

"ইতনী স্থানকা" এই চারটি চরণও ইচছ। করলে কাওয়ালি বা তে রায় গাওয়া যায়, কাওয়ালি যথা:

সা-1 মা-1-1ম। | মা-1-1মা I মা-1 -1 মা I ই ত নী--জ রা--জ রা--জ রা--জ

ষারা ভালদেরে গাইতে বেগ পান তাঁরা বংশার তিমাতিক দাদরা বা একত লায় গাইতে পারেন সমস্ত গানটি।





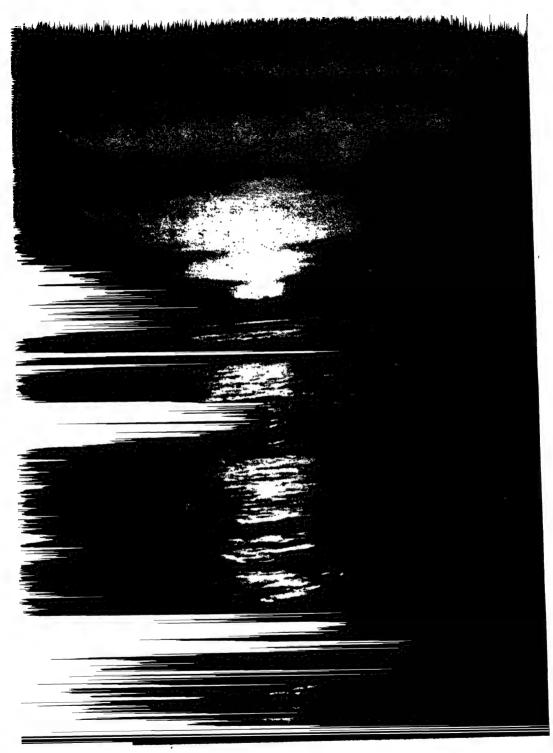

ফটোঃ রামকিকর সিংহং

## দিজেন্দ্র প্রশন্তি

আদ্ধ হইতে নিরানক্ষই বংসরপূর্বে বাংলার পুণ্যভূমিতে এক দেবশিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দেদিন সে কাঁদিয়াছিল দেখিয়া আর সকলে হাসিয়াছিল। আজ হইতে উনপঞ্চাশ বংসর পূর্বে সেই জাতক যথন মরদেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে যায়, সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার জন্ম কাঁদিতেছে দেখিয়া সে হাসিয়া পাকিবে। কে এই ক্ষণজন্মা জাতক আজ যাহার শতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তীর উদ্বোধন হইতেছে তিনি দিজেক্রলাল রায়, কবি, নাট্যকার, নব ভারতবর্ষের উদ্যাতা। তাঁহাকে নমস্কার॥

কে সেই কবি, কে সেই নাট্যকার—ধিনি সামাজিক সঙ্গীণতার নিকট শির অবনত করেন নাই, বরং সাহিত্যিক কশাঘাতে তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন ? তিনি দিজেক্র-লাল রায়। সেই উদারচেতা, সেই নিভীক মনীধীকে নমস্কার॥

কে সেই কবি, কে সেই নাট্যকার, থিনি দাসর শৃষ্থলে আবদ্ধ থাকিয়াও আত্মাকে শৃষ্থলিত হইতে দেন নাই, বরং কবিতায় গানে এবং নাটকে বন্দনা করিয়াছেন আকাশের উদারতাকে, জলধির বিপুলতাকে, মাহুষের মহুগুলকে ? তিনি ধিজেন্দ্রলাল রায়, ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক। তাঁহাকে নমস্কার ॥

মাতৃভ্মির অঙ্গচ্ছেদে দেশবাসী যথন মর্মাহত, বিক্ষ্ক, কে সেই কবি, কে সেই নাট্যকার যিনি ইতিহাসের পাতা হইতে গৌরবোজ্জল বীরস্ব ও আত্মোংসর্গের কাহিনী উদ্ধার করিয়া সঙ্গীত ও নাটকের মধ্যে করিলেন গ্রথিত, মৃক্তিকাম-সন্তানদের মনে সঞ্চার করিলেন জ্ঞলম্ভ দেশপ্রেম ——তিনি দিজেন্দ্রলাল রায়। জাতির মৃক্তিযজ্ঞের সেই মহাঋত্বিককে নমস্কার, বার বার নমস্কার।॥

শুধু দেশপ্রেম নহে, জাতিদর্মনির্বিশেষে এক উদার সাবজনীন প্রেমে কাহার হৃদয় উদ্ধৃদ্ধ হইরাছিল? আধ্যাত্মিকতারও উদ্ধে কে স্থান দিয়াছিলেন মহান্মানবতাকে? কাহার হৃদয় মালুষের প্রতি অদীম বেদনা ও করণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, স্বর্গের দিকে না তাকাইয়া মাটির মালুষের স্বগত্থে আশাআকাঞা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন কে? কে দেই মানবপ্রেমিক কবি ও নাট্যকার? তিনি বিজেক্রনাল রায়। দেই মহামানবকে নুমস্কার—দেই মহান অষ্টাকে নুমস্কার

জাতিকে কে দিয়াছিল 'আমার দেশ' 'আমার জন্মভূমি'র বন্দন। গীতি ? 'মেবার পাহংড়ে'র অতীত গরিমার আনন্দ বেদনা গাথা ? জননী ভারতবর্ষকে স্থনীল জলধি হইতে উঠিতে দেখার স্বপ্প স্পীত ? এই 'হ্তাশামর বর্তমানে' 'আবার মান্ত্র্য হইবার' মহা আধাসবাণী ? তিনি দিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁহাকে নমস্কার — সেই পর্ম কবিকে নমস্কার॥

কার এই নমস্বার ? উত্তরস্থী এক নাট্যকারের—
থে শৈশব হইতেই অন্তপ্রাণিত হইরাছিল পূণ্স্রী এই
মহানাট্যকারের নাট্যকীতিতে। কার এই নমস্বার ?
এ নমস্বার বাংলার প্রতিটি নাট্যকারের, প্রতিটি নাট্যশিল্পীর। কার এই নমস্বার ? এ নমস্বার প্রতিটি
বাঙালীর—যাহার মনে, যাহার প্রাণে আমরণ ঝংকৃত
হয়:

"দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

গত ৪ঠা প্রাবণ, বঙ্গাদ ১৩৬৯, কুফ্নগরে দিজেওলাল জন্মশতবার্ধিকী উদ্বোধন উৎসবে প্রধান অতিথি প্রদক্ত প্রদার্থ।

# \* वठीरठत श्रृि \*

## স্কোব্দের আব্মোদ্দ-প্রব্যাদ্দ পৃথীরান্ত মুখোপাধ্যার

æ

সেকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইংরেজের রাজধানী শহরে বিবিধ কাজ-কারবারের দৌলতে তথ্নকার দেশী ও বিলাতী সমাজের অনেক ভাগ্যবান করিংকর্মা-পুরুষই বৈধ-অবৈধ নানা উপায়ে, আয়াস ও অনায়াদ-লব্ধ স্বযোগ-স্থবিধার সন্থাবহার করে, অচিরেই অগাধ ধন-সম্পত্তি আর প্রচুর প্রতাপ-প্রতিপত্তির মালিক হয়ে উঠতেন। তথনকার আমলের দেশী-বিলাতী সমাজের 'রাতারাতি-সোভাগ্যবান, নবা-অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট-ব্যক্তিরা যেভাবে গৌথিন-বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে নিতা-নতুন বিচিত্র-ধরণের খানা-পিনা আর নাচ-গানের জমজমাট-আসরের বাবস্থা করে অফুরস্ত আমোদ-প্রমোদে মেতে প্রমানন্দে দিন কাটাতেন— তার বহু কৌতুহলোদ্দীপক নজীর মেলে, বিভিন্ন শৃতি-কাহিনী আর সংবাদ-পত্রের পাতায়-পাতায় ! খষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে প্রকাশিত এইসব প্রাচীন স্মৃতি-কাহিনী আর সংবাদ-পত্রের থবরাথবর থেকে যে সব বিচিত্র-তথ্যের পরিচয় মেলে, তাই থেকে স্থুম্পষ্ট অন্তুমান করা যায়—সেকালে দেশী-বিদেশী লোকজনের এই নিতা-নৈমিত্তিক সামাজিক-মেলামেশা আর অভিনব সোহাদ্যা-সম্প্রীতির ফলেই, আজ থেকে প্রায় ২৭০ বছর আগে ইংরেজের হাতে-গড়া আজব-শহর কলিকাতা, সৃষ্টির সেই আদি-যুগ থেকেই ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে—বিশ্বের অগুতম অপরূপ বিশিষ্ট একটি

'Cosmo-politan Metropolis' অর্থাৎ সাৰ্কজনীন মহানগরী'। আদি-পর্কো ত্র শহর-পত্নের কোম্পানীর আমলে, এদেশী-জনগণের সঙ্গে বিলাতী-সমাজের লোকজনের ভাবসাব, মেলামেশা আর সৌহাদ্দা-সহযোগিতার সম্পর্ক যতথানি ঘনিষ্ঠ, মধুর ও স্বাভাবিক ছিল, ১৮৫৭ মালে ঐতিহাসিক 'সিপাহী-বিদ্যোহের' পর ভারতে ইংরেজ-সরকারের সর্বভৌম-শাসন-ব্যবস্থা কায়েমী হবার স্মরণীয়-মুহুর্ত্ত থেকে ঠিক তেমনি সার বজায় রইলো না…নানা কারণে কালে-কালে ক্রমেই তার অবস্থাবনতি ঘটতে স্থক করলো সাবেকী-দিনের হু'কুল-প্লাবী সম্প্রীতির জোয়ার-ম্রোতে ধীরে ধীরে দেখা দিলে সংশয়-অবিশাদের ভাটার টান! অবশেষে ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব আর এদেশের জনগণের মধ্যে দেশাত্র-বোধক-চেত্রা ও জাতীয়তাবাদী-আন্দোলনের সাড়া জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাকামী সন্ত্রাস্বাদী ও অসহযোগী বিপ্লবীদের প্রবল আঘাতে ভাঙন দেখা দিলো অতীতের ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কে স্কেনির্ঘ-সংগ্রামের সে ইতিহাস আজ আর কারো অজানা নেই! কাজেই, রাজনীতির আলোচনা ছেড়ে আপাততঃ বরং বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি-পত্র থেকে সেকালের বিচিত্র সব কীর্ত্তি-কলাপের কয়েকটি অভিনব-বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া যাক…এ সব বিবরণ থেকে একালের কোতৃহলী পাঠক-পাঠিকারা তথনকার আমলের দেশী ও বিলাতী সমাজ-জীবনের নানা বিশায়কর-তথাের সবিশেষ পরিচয় পাবেন।

#### সেখিন সঙ্গীত-সন্মিলনী

( উইলিয়াম হিকি রচিত 'শ্বৃতি-কথা' [Memoirs] ১৭৭৮)

Soon after my return to town (কলিকাতা) was elected a member of the Catch Club, one of the pleasantest societies I ever belonged to, but unpopular with the ladies, no female being admitted. It was originally established by some musical men, seceders from a meeting called the Harmonic, at which the younger people of both sexes being more pleased with their own rattling chatter and noise, paid no attention to the sweet strains of Corelli and other famous composers, and thereby gave great offence to the real lovers of music. A party thereupon resolved to establish a sort of club, where none of the profane should admittance and women to be excluded altogether .. I was also a member of the Old Harmonic, which, upon the establishment of the new one, sunk into a mere dance. The young women facetiously termed the new meeting, "The He Harmonic"....Upon its coming to my turn to preside, I gave the master of the house private directions as soon as the clock struck two (রাত্রি) to introduce some kettles of burnt champagne, a measure that was highly applauded by all...We sat until an hour after sunrise. From that night it became an established rule to have burnt champagne the moment it was two 'o'clock.

### খানা-পিনা আর নাচ-**গান-বাজ**নার আসর

( মিদেস্ ফে লিখিত শ্বতি-কাহিনী, ১৭৮১)

I felt far more gratified some time ago, when Mrs Jackson procured me a ticket for the Harmonic which was supported by a

select number of gentlemen who each in alphabetical rotation gave a concert, ball and supper, during the cold season; I believe once a fortnight...We had a great deal of delightful music and Lady Chambers, who is a capital performer on the harpsichord, played among other pieces a Sonata of Nicolai's in a most brilliant style. A gentleman who was present and who seemed to be quite charmed with her execution, asked me the next evening, if I did not think the jig Lady C-played the night before, was the prettiest thing I ever heard ? He meant the rondo which is remerkably lively; but I dare say "Over the water to Charley" would have pleased him equally well.

Mrs Hastings was of the Parts; she came in late...

( উইলিয়াম হিকি রচিত 'শৃতি-কথা, [ Memoirs ] ১৭৮৪)

A fete-champetre announced as to be given by Mr Edward Fenwick (বাঁর নামে কলিকাতার থিদিরপুর-গার্ডেনরীচ অঞ্লে স্থপ্রসিদ্ধ ফেন্উইক্-বাজারের নামকরণ হয়েছে ), a gentleman high in the Civil. Service, entirely engaged the public attention Conversation during the greater part of the month of May. It was intended to be celebrated at his country house, situated upon the banks of the river, in Garden Reach, about five miles from Calcutta...The gardens were to be brilliantly illuminated with many thousand coloured lamps; an eminent operator in fireworks had been brought down from Lucknow to display his talents; the company to appear indresses, those that chose it to wear. masks. Ranges of tents were fixed in different parts of the gardens, wherein tables were laid covered with all the dainties the best French cooks could produce, for the accommodation of three hundred persons, besides

which every room in the house was stored with refreshments of every sort and kind; different bands of martial music were stationed in several parts of the gardens, and also in the house, with appropriate and distinct performers for the dancers. The last two miles of the road were lighted up with a double row of lamps on each side, making every object clear as day. In short, nothing could exceed the splendour of the preparations for this rural entertainment.

উইলিয়াম হিকি রচিত 'শ্বৃতি-কথা' [ Memoirs ] ১৭৯৭ )

The party (১৭৯৭ সালে কলিকাতায় ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশিষ্ট-কর্মচারী কর্ণেল শ্রের্ককের গৃহে অফ্টিত বিরাট এক ভোজ-সভায়) consisted of eight as strong-headed fellows as could be found in Hindostan. During dinner we drank as usual, that is, the whole company each with other at least twice over. The cloth being removed, the first half-dozen toasts proved irresistible, and I gulped them down

only half filled my glass, whereupon our host s i, "I should not have suspected you, Hickey, of shirking such a toast as the Navy", and my next neighbour, "it must have been a mistake", having the bottle in his hand at the time, he filled my glass up to the brim. The next round I made a similar attempt, with no better success, and then gave up the thought of saving myself. After drinking two-andtwenty bumpers in glasses of considerable magnitude, the Considerater President said, every one might then fill according to his own discretion, and so discreet were all of the company that we continued to follow the Colonel's example of drinking nothing short of bumpers until two o'clock in the morning, at which hour each person staggered to his carriage or his palankeen, and was conveyed to town. The next day was incapable of leaving my bed, from an excruciating, headache, which I did not get rid of for eight-and-forty hours: indeed a more severe debauch I never was engaged in any part of the world.



দেশী-নাচের আসরে সেকালের সাহেব-বিবি আর গোলাম ( প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি )

without hesitation; at the seventh, feeling disposed to avail myself of the promised privilage ( কারণ, হিকি সাহেব তৎকালে বিশেষ অস্তম্থ ছিলেন ) I

( সমাচারদর্পণ, ২৭শে মার্চ্চ, ১৮২৪ )

থা না 1-->৮ মা চঁ
র হ ম্প তি বার বৈ কা লে

শীয়ত বার গুক্চরণ মল্লিক
কলিকাতার বড়বাজারের
বাটীতে অনেক সা হে ব
লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া
নানাপ্রকার উত্তম২ দ্রব্য
ভোজন পান করাইয়াছেন
ও ভোজ না স্থে উত্তম

বাইয়ের নাচ দেখাইয়া বাদশাহী ইংগ্নণ্ডীয় বাল্ত শ্রবণ করাইয়া সকলকে সস্তুষ্ট করিয়াছেন। ( সমাচার দর্পণ, ১লা মে, ১৮২৪ )

সভা।--২১ এপ্রিল বুধবার রাত্রিতে খ্রীয়ৃত লাভ বিসোপ সাহেবের বাটীতে সভা হইয়াছিল তাহাতে এীযুত গবর্ণর জেনেরাল ও শ্রমতী লেডি আমহাষ্ঠ ও শ্রীমতী লেডি পুলর ও খ্রীয়ৃত চিপজুঞ্জ সাহেব প্রভৃতি কলিকাভাস্থ প্রায় যাবদীয় উচ্চ পদাভিষিক্ত সাহেবলোক এবং মহামহি-মানিতা-বিবি লোক গিয়াছিলেন সকলের আগ্যনানন্তর অপূর্ব গান বাছোভ্য ২ইতে লাগিল ও অনেক সাহেব লোক ও বিবি লোক ঐ বাছোজমে মৃত্যু করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও শীয়তবার ভামলালঠাকুর ও শীয়তবারু রাধাকান্ত দেব ও সীয়ত বাবু লালটাদ বস্তু সীয়ত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও শীয়ত বাব ওকচরণ মল্লিক ও শীয়ত বাব বিশ্বস্থ পানি প্রভৃতিও ঐ সভারোহণে নিমন্তিত হইয়া নিণীত সময়ে গিয়াছিলেন। ছায়ত লার্ড বিসোপ সাহেব এবং তাহার লেডি বাবুরদিগের আগমন সময়ে মহাহর্গে অভার্থনা করিলেন। বাবুরা সাহেবের বিশেষ সমাদরে বাধিত হইয়া বহুকালপ্ৰ্যান্ত সে স্থানে থাকিয়া নৃত্যাদি দর্শন শ্রবণ করিলেন অনন্তর ইহারদিপের বিদায়কালীন শ্রীয়ত লার্ড বিদোপ এবং লেডি উভয়ে আসিয়া বাবুরদিগের প্রত্যেকে আতর ও গোলাপ পানের খিলি প্রদানপ্রকাক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় করিলেন।

দেশী ও বিলাতী সমাজ

( রাজনারায়ণ বস্থ রচিত 'দেকাল আর একাল' প্রবন্ধ ১৮৭৩)

···ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে (১৬৯০) হিন্দুকালেজ সংস্থাপন পর্যান্ত ( ১৮১৭ ) যে সময় তাহা "সে কাল" এবং তাহার পরের কাল "এ কাল" শব্দে নিদ্ধারণ করিলাম।

পারেন যে, বাঙ্গালীদের বিষয় বলিতে গিয়া সাহেবদের কথা প্রথমে বলা হয় কেন ? তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সাহেবেরা আমাদিগের শাসনকর্তা ও তাঁহাদের আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাহেবদের আমাদের ঘনিষ্ঠ সমম থাকা জন্ত, সেকালের সাহেবেরা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সে কালের বাঙ্গালীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা না জানিলে সে কালের বাঙ্গালীদের অবস্থা ভাল জানা যাইতে পারে না. অতএব দে কালের সাহেবদের বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। ... সে কালে সাহেবেরা অন্ধেক হিন্দ ছিলেন। পর্বের মসলমানেরা এই ভারতবর্গকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাহাদের অমুরাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরেজের আমলের প্রথম সাহেবের। অনেক প্রিমাণে এরপ ছিলেন। তাহার এক কারণ এই, এখন বিলাতে যাভায়াতের এমন স্থবিধা ছিল না। গাহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্দান বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন; স্বতরাং এথানকার লোকদিগের সহিত তাহারা আত্মীয়তা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহারা **অনেক** পরিমাণে এ দেশীয়দের আচার ব্যবহার পালন করিতেন। তথন স্কাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহকালে স্কলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা র**জনীর** আয় নিস্তর হইত। তথনকার সাহেরেরা পান **থেতেন**. আলবোলা ফুকতেন, বাইনাচ দিতেন ও হলি খেলতেন। हेशां नाम এक जन প्रधान रेमनिक मार्ट्य ছिल्न, हिन्न-ধর্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্ত সাহেবের। তাঁহাকে হিন্দু ইুরাটি বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটাতে শাল্গামশিলা ছিল। তিনি প্রতাহ পুজারি বান্সণের দারা তাহার পূজা করাইতেন। বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথম কোম্পানীর পূজা হইয়া তংপরে অক্যান্ত লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা দারা প্রতীত হইতেছে যে. তংকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদুর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাহাদিগের ধর্মের পর্যান্ত অক্সমোদন করিতেন। এ কালেও গবণর জেনেরল লা এলেনবরা দাহেব বাহাত্র আফগানিস্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া

আদিবার সময় বুন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। কালের সাহেবের। আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে শুনা গিয়াছে, তাহারা তাহাদের দেওয়ানদের বাটাতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাট্র উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি থাইতেন। তাঁথারা অন্তান্ত আমলাদের বাদায়ও থাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাদা করিতেন। এখন সে কাল গিয়াছে। এখনকার সাহেবদিগকে **८** दिशाल, डॉश्चा किशतक ८ महे मकल मार्टिवरक इंट्रेस्ड এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের আর এ দেশীয়দের সহিত সেরপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদিগের সেরপ স্নেহ নাই, সেরপ মমতা নাই। অবশ্র অনেক স্লাশ্য ইংরাজ আছেন, যাহারা এই কথার ব্যাভিচারস্থল স্বরূপ। কিন্তু আমি যেরূপ বর্ণনা করিলাম, এরপু সাহেবই অধিক। পূর্কে থে সকল ইংরাজ মহা-পুরুষেরা এথানে আশিয়া এদেশের ধথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এদেশায়দের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে।...

···অতঃপর সে কালের রাজকশ্মচারীদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত ২ইতেছি। ইংরাজের আমলের প্রথমে আমলাদিগের বড প্রাত্তাব ছিল। এক এক জন আমলার উপর অনেক কর্ম্মের ভার থাকিত। তাঁহারা অনেক টাকা উপার্জন করিতেন। এক এক জন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপাৰ্জন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরের এক জন দেওয়ানের কথা এইরূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন,নগরের সমুদয় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনিয়া তাথার বাদায় আদিয়া আহার করিত। তথন এ সকল পদ এক প্রকার বংশপর-ম্পরাগত ছিল। একজন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্ত কোন ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত। গুনা আছে, কলিকাতার নিকটবত্তী কোন গ্রামবাদী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ-বংসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা थुलिया (म अयानी कतिएक श्रांतन। मारहरतता कांशामिश्यत

দেওয়ানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। সে সময়ে উৎকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। শুদ্ধ বাঙ্গালীরাথে উৎকোচ লইতেন এমন নহে, বড় বড় সাহেবেরাও উৎকোচ লইতেন।

দেশী-বিলাতী সমাজের এই সব খানা-পিনা আর নাচ-গানের অভিনব-মজলিসের মতোই সেকালের বিলাদী-মৌথিন অভিজাত-সম্প্রাদায়ের লোকজনদের আরো একটি বিশেষ-উল্লেখযোগ্য আকর্ষণীয়-আনন্দোৎসব কলিকাতার ইংরেজ-বড়লাটের প্রাদাদে সাড়ম্বরে আয়োজিত রাজকীয় দরবার-অন্তর্গানে হাজির হওয়া। ছোট-বড়, দেশা আর বিদেশী, সকল স্তরের সৌথিন-বিলাদী অভিজনদের কাছে, লাট-প্রাদাদের নিম্ম্বিত হওয়া ছিল প্রম সোভাগ্য ও অসাধারণ ব্যাপার 
কাজেই বিচিত্র-সম্মানকর দামাজিক-আমন্ত্রণের জন্ম তারা তথন রীতিমত উন্মুথ-লালায়িত ও সদা-তংপর থাকতেন। তথনকার আমলে ইংরেজের লাট-প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এ সব রাজকীয়-দরবারে যেমন ছিল বিরাট জাঁকজমক আর আড়ম্বরের ঘটা, তেমনি বিপুল হতো দেশী-বিলাতী সমাজের উৎসাহী-অভিজাতদের সমাগম। এ সব দরবারের বৈঠকে হামেশা যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে, দেশী ও বিলাতী উভয় সমাজের লোকজনের মধ্যে ক্রমেই অভিনব সম্প্রীতি-দৌহান্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া নিজেদের কাজ-কারবার আর প্রশাসনিক-স্বার্থরক্ষার স্থবিধার্থে প্রবিতন মোগল বাদশা আর নবাবদের চিরাচরিত-প্রথাম্ব-করণে কোম্পানীর ইংরেজ-কর্তারাও এদেশী লোকজনদের তুষ্ট ও করায়ত্ত রাথবার উদ্দেশ্যে সেকালের এই সব রাজকীয় দরবারের বৈঠকে নিমন্ত্রিত সম্রান্ত-অভিজাতদের ত্'হাতে থেলাং আর দামী-দামী উপঢ়োকন করে সবিশেষ সম্মান জানাতেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের প্রাচীন নথী-পত্রের পাতায় তারও প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

#### লাট প্রসাদের দরবার

( সমাচার দর্পন, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮২৫ )

দরবার॥—গত ২৪ ডিদেম্বর ১৮২৫ শাল বাঙ্গাল। দন
১২৩২ শাল ১১ পৌষ শনিবার বেলা দশ ঘন্টার সময়
গবর্ণরমেন্ট হোসে অর্থাং বড়সাহেবের বাটীতে দরবার
হইয়াছিল তাহাতে এপ্রদেশস্থ অর্থাং স্ববেবাঙ্গালা বেহার
উড়িস্থার প্রায় যাবদীয় সন্ত্রান্তলোক বিশেষতঃ শ্রীশ্রীযুত
মহারাজরাজচক্রবর্তি ইংগ্লুণ্ডীয় বাহাত্রের অধীন যাহার।
তাহারদিগের মধ্যে কেহ্ং স্বয়ং কাহার বা প্রতিনিধি
মর্থাং উকাল শ্রীশ্রিত নবাব গবর্ণ গেনেরাল বাহাত্রের
নিকট হাজির হইয়াছিলেন তন্মধ্যে যাহারদিগকে থেলাং
হইয়াছে তাহারদিগের নাম এবং কি থেলাং হইয়াছে
তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কলিকাতান্ত মহারাজা স্থেময় রায় বাহাত্রের তৃতীয়
পুত্র শ্রীয়ৃত রাজা বৈত্যনাথ রায় বাহাত্রেকে সাত পারচার
থেলাং মৃক্তার মালা ও সরপেচ ও কলগা সেপরসমসের
দিয়াছেন। এতদ্বির শ্রীয়ৃত কোম্পানি বাহাত্রের স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিশেষ সম্বাম করিয়াছেন থেহেতুক তিনি
লোকোপকারাথে অনেক দানাদি করিয়াছেন। আমরা
শুনিয়াছি যে মহারাজ সংপ্রতি এইরূপে এক লক্ষ টাকা
বায় করিয়াছেন তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা
বিত্যপ্রচারক কমিটিকে দান করিয়াছেন এবং ত্রিশ
হাজার টাকা নেটিব হাঁসপাতালের ব্যয়ের কারণ দান
করিয়াছেন।…

পূর্ব্বোক্ত মহারাজের পৌত্র রাজা রামচক্র রায়ের পুত্র শীযুত কুঙর রাজনারায়ণ রায় ৬ পারচার থেলাং সরপেচ কলগা মুক্তার মালা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার শ্যামবাজারনিবাসি শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বস্তু ৬ ছয় পারচার থেলাং এক সরপেচ সহিত সম্মানিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিক ৬ ছয় পারচার থেলাং সরপেচ কল্পায় সমাদৃত হন। ( ममाठात मर्भन, २१८म (म. ১৮२५ )

দরবার। গ্রন্থেণ্ট গেজেট্ছার। অবগ্ত হওয়া গেল যে ইং ১৯ মে বাং ৭ জৈঠি গুক্রবার প্রাতে সাত ঘণ্টার সমর কলিকাতার শ্রীলশীযুক্ত গ্রন্থ জেনরল বাহাত্রের ঘরে দরবারে যে ২ লোক উপস্থিত হইরাছিলেন তাঁহারদিগের নাম এবং শ্রীশীযুত্তকর্ত্র কে কি প্রাপ্ত হইরাছেন তাহাও প্রকাশ করা যাইতেছে…।

রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজাবাহাত্র থেতাব পাওয়াতে এই ২ পাইয়াছেন।

> সাত পাচার থেলাং এক জিগার ও সরপেচ। একছড়া মূক্তার মালা। এবং চাল তল্বার।

রাজা নৃসিংহচ<u>ন্দ্র রায় রাজা বাহাত্র থেতাব পাওয়াতে</u> এই ২ পাইয়াছেন।

> সাত পাঠার খেলাং। এক জিগা ও সরপেচ। একছড়া মূকার মালা। এবং ঢাল তলবার।

( সমাচার দর্পণ, ৯ই জাতুয়ারী, ১৮৩ )

শ্রীশ্রিত ইংমণ্ডের বাদশাহের বর্ধকৃদ্ধি উপলক্ষে আনন্দ উংসব।—গত ১ জান্ত্রারি শুক্রবার রজনীযোগে গবর্গনেন্ট হৌসে শ্রীশ্রিত গবরনর্ জেনরল বাহাত্র এবং শ্রীমতী লেডি উইলিয়ম বেণ্ডিক্ত সাহেব শ্রীলশ্রীয়ত ইংগ্রভাধিপের বর্ধবৃদ্ধি-নিমিত্রিক এতরগরস্ত ও ইতস্ততঃস্থানস্থ যাবদীয় রাজকর্মা-সংক্রান্ত সাহেবলোককে নাচ ও থানানিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। শেবর্গমেণ্ট হৌদে এপ্রকার আমোদপ্রমোদ প্রায় সর্বাদা হইয়া থাকে কিন্তু এই কালপর্যান্ত এতদ্দেশীয়-দিগকে দর্শনার্থ কোন গবর্নর্ জেনরল বাহাত্রের আমলে আহ্বান হয় নাই শ্রীশ্রীয়ত এতদ্দেশীয়দিগকে লইয়া এতাদৃশ আমোদপ্রমোদ করতে ভাবতেই মহাস্থী হইয়াছেন। ঐ সভায় এতদেশীয় যিনি ২ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখিতেছি।

শ্রীযুত নবাব হোমেন জঙ্গ বাহাত্ব ও নবাব জাফর জঙ্গ বাহাত্ব ও নবাব তববার জঙ্গ বাহাত্ব ও আগা কার-বেলাই মহন্দ সেরাজি ও আকবর আলি থা ও রায় গিরিধারীলাল উকীল ও উমাকান্ত উপাধ্যায় উকীল ও রাও জিতন লাল উকীল ও রাজা নৃষিংহচন্দ্র রায় বাহাত্ব ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাত্ব ও রাজা কালাকৃষ্ণ বাহাত্ব ও রামগোপাল মল্লিক ও বাবু কালাচাদ বহু ও বাবু গুক্চরণ মল্লিক ও বাবু

রপলাল মল্লিক ও বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং তাঁহার তৃই পুল বাবু সত্যকিদ্ধর থোষাল ও বাবু সত্যচরণ থোষাল ও দেওয়ান শিবচন্দ্র সরকার ও বাবু বৈফাবলাস মল্লিক ও দেওয়ান ছারকানাথ ঠাকুর ও দেওয়ান প্রস্কুমার ঠাকুর ও দেওয়ান লাছলিমোহন ঠাকুর ও বাবু রাজরুক্ষ চৌধুরী ও বাবু কালীনাথ রায় ও বাবু রোমগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ভ্বানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রামক্মল সেন।…

# বর্ষপঞ্চাশৎ পূর্বের শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বয়দ যথন তেইশ ছিল পঞ্চাশ বৰ্গ আগে,
তথন যাদের সঙ্গ পেলাম, আজ তারা কেউ নেই!
আনন্দেতে আকুল হোতাম গভীর অন্তরাগে,
সেই দিনের সেই তক্ষণ যুবা বয়োবৃদ্ধ এই!
জ্যোষ্টি মাদের প্রথম ভাগে একদিন সন্ধোবেলা
জ্যোংসারাতে হারিয়ে গেলো "আমার দেশের" কবি!
জবর্দস্ত পুক্ষ একি কোর্লো ছেলেখেলা!
"মাতৃহারা" মন্ট্, মায়া রইলো পড়ে' সবি!

শক্তিশালী পাঁচকড়ি নেই, নেই সে সমাজপতি !
আগাছায় আজ বোঝাই তরী, টল্টলারমান !
কোথায় গেলো বড়াল কবি, হারিরে পুণাবতী
আর্ত্তনাদে কাঁদিয়েছিল, আজা কাঁদায় প্রাণ !
ছন্দসরস্বতীর জুলাল স্কৃষ্ণ গেছে চলি' !
ভন্ছি এখন বেধড়কা চকানিনাদ ভধ্!
নেই ক্ফণানিধান কবি !--জুঃখ কা'কে বলি,
কতই অভাব সুইতে গোলো,—কোর্তো জীবন ধৃ ধৃ!

"ষভাব-কবি" তলিয়ে গেলো বুড়ীগঙ্গার জলে!

তুথের দীর্ঘ জীবন-জালা চেঁচিয়ে গেছে ক'য়ে!
ঠাই নিলো দে ক'দিন এদে আমার বুকের তলে!
অভিশপ্ত ধনীর দেওয়া ছঃখ গেছে দ'য়ে!
গল্পালুকে সরল হৃদয় নেই স্থান্দ্রনাথ!

সেই তো "রবি কাকার" সাথে ঘটায় পরিচয়!
রবির গভীর স্নেহের আলোয়'কাট্লো আধার রাত!
মহাকালের দ্রবারেতে ঘুচ্লো ঢোকার ভয়।

তুঃথ স্থ্যের স্থান্ব অতীত বড়ই মধুময়!

এক নাগাড়ে স্থান্ব স্থা দেখছি রাত্রি জেগে!
আজ কে প্রতিপদক্ষেপেই জাগছে মৃত্যু ভয়!
হোক্ তিয়াত্তর বর্গ বয়স, রইবো আশার লেগে।
বাস্তবে শা হয়নি পাওয়া, কল্পনাতে পাই;
মনের কল্প ভ্বনে মোর সব যে রমণীয়!
ভবিশ্বতের রঙীন শোভার মৃধ্য থাকি তাই,
হাতের নাগাল পাইনে যাদের, তারাই আমার প্রিয়!

ভোগের মাঝেই জ্রোগ অনেক, বাসনা ঢের ভালো;
জীবন সদাই মধ্র থাকে পাওয়ার অপেক্ষাতে!
প্রাপ্য যেদিন মিল্বে সেদিন জুরিয়ে যাবে আলো!
তাইতো কভু যাইনে দমে' লোকের উপেক্ষাতে।
দীর্ঘ পথের পথিক মান্ত্য; অতিগ্ চিরদিন,
পতিত এবং প্ণ্যানের পেলাম স্বার দেখা;
ছাড়লো কত, মর্লো কত, কেউ তারা নয় থীন!
দোক্লা চলার সাধ করিনে, এলাম যথন এক।!

অনেক-কিছুই বদ্লে গেছে। এই তো বর্ত্তমান!
অথও দেই ভারতবর্গ ত্রিথও হয় আজ!
জাত বাঙালী থান কদলী এথন মর্ত্তমান!
নিজের দেশেই র'ন্ প্রবাসী, কোথায় ঘুণা লাজ!
চিত্তরঞ্জন, স্থভাষচন্দ্র—কোথায় মামুষ তাজা?
অধঃপতন হোক্ না যতই, সম্থান ফের্ হবে;
মনের কাণে শুনছি জাতির আস্ছে ত্যাগী রাজা,
নতুন কোরে' দেশটা ভেঙে গড়বে সগোরবে!



## 受置两

#### শ্ৰীবাৰ্ণিক

এক সময়ে খ্বই ভাল অবস্থ। ছিল ব্রজেনবাবুর। কিন্তু এখন নাকি তার কিছই নেই।

কী একটা ব্যবসায়েই প্রায় সব নপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার। শোনা ধার, মাত্র তিরিশ টাকা মূল্ধন নিয়ে তিনি যে ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন, প্রধতীকালে সেই ব্যবসা নাকি তিরিশ লাথ টাকায় গিয়ে দাড়িয়েছিল।

মাত্র ছেলে রেথে স্থী মারা থাবার পর ব্রজেনবাব্ থেন আরও মৃষড়ে পড়লেন। উৎসাহ উদ্দীপনা সব তাঁর তারিয়ে গেল। আবার নতুন করে ব্যবসা করার চেয়ে বড় ছেলে নরেনের ওপরেই থেন নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন।

তৃই ছেলের মধ্যে নরেনই উপযুক্ত, শিক্ষিত এবং উপার্জনক্ষম। ব্যারিষ্টার হিসেবে সে স্থনাম এবং পশারও করেছে যুখেষ্ট। তার আয়েই ব্রজেনবাবুর সংসার চলত।

ছোট ছেলে হরেন ম্যাট্রিকটা কোন মতে পাশ করে লেথাপড়ার ইস্তফা দিয়েছে। ব্রেজনবাবুর শত শাসন এবং অফুরোধ-উপরোধ সত্তেও সে আর পড়াশুনার ব্যাপারে অগ্রসর হয় নি।

যত দিন ব্রজেনবাবুর আয়ে সংসার চলেছে ততদিন হরেনের জীবনেও ছিল নিরঙ্গশ স্থা। কিন্তু যেদিন থেকে নরেন সংসার থরচ দিতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকে হরেনের জীবনেও দেখা দিয়েছে অচিস্তিতপূর্ব ছংথের আভাস। অ্যোগ পেলেই নরেন বলত হরেনকে— বদে বদে থাস, লজ্জা করে না? ওসব চলবেনা, আমি বসিয়ে থাওয়াতে পারব না।

প্রতিবাদ করার ইচ্ছা জাগলেও নিতান্ত সঙ্গত কারণেই কিছু বলত না হরেন। নীরুরে সব কিছু সহা করে যাওয়াই বিধেয় বলে মনে করত।

কিন্তু তাতে বিপরীত ফলই ফল্ল। নরেনের কথার আক্রমণ তাতে বেড়েই চল্ল। শ্লেষ করে আবার এক দিন হরেনকে বল্ল নরেন—এ তোমার বাবার প্রদা নয় যে ঘরে বসিয়ে বসিয়ে থাওয়াবো। আমার গায়ের রক্ত জল করা টাকা! হয় কাজ-কর্ম করো—নয় প্রতাথো।

কথা গুলো থচ্ করে হরেনের মনে গিয়ে বিঁধলো। বাথা যত না পেল, জালা হল তার চেয়ে অনেক বেশী। আর মনের সেই জালা কমাতেই কয়েক দিনের মধ্যে একটা চাকরিতেও ঢ়কে পড়ল হরেন।

কিন্তু ভাতেও নরেনের কথার আক্রমণ কমল না।
অসহ অভিব্যক্তির দক্ষে একদিন বলল দে হরেনকে—
তোর আর কি, বিয়ে থা করিদ নি—বাউওলে তো
হবিই। না আছে চিন্তা, না কিছু। ভাবলে ওই কটা
টাকা দিলে চলবে না। আমার ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের
ভবিগ্যতের কথা আমার ভাবতে হয়। কেবল ভোদের
পেছনে খরচ করলেই আমার চলবে প

এতদিন কেবল গুনেই এসেছে হরেন। কিন্তু সেদিন আর চুপ করে থাকতে পারল না। তাই নরেনের মৃথের ওপরেই বলে বদল—কী এমন খরচটা হয় গুনি! ঢের তো আয় করে।।

— চের তে মানে ? সাতশো টাকার আড়াইশো টাকা তো তোমরাই থেরে বসে থাক। এর ওপরে আমার গাড়ীর খরচ, ছেলে মেয়েদের খরচ তো আছেই। সে সব খরচ কোখেকে আসবে তা বলতে পারো ?

—করলেই না হয় বাবার জন্মে—ভায়ের জন্মে ধরচা। বিদেটা কি খুব বেশী ? ভঁর জন্মই তো তোমার যা কিছু। কে তোমায় বিলেত পাঠিয়েছে, কে তোমায় মামুষ হবার জন্মে সর্বরকমে সাহায্য করেছে ?

—হরেন! বড় বেশী বেড়েছিস। নরেনের মেজাজ তথন ধৈথের বাইরে।

প্রকৃতপক্ষে মাদে পাঁচ হান্তার টাকারও বেশী আর করত নরেন। কিন্তু সে কথা সে একেবারেই গোপন করে গেন্দ।

নরেনের কথায় কিন্তু হরেন একটুও চুপ করল না।
বরঞ্চ আরও গলা চড়িয়ে বলল দে—এখন আর ছেলেমান্ত্রথ
নেই যে গলাবাজি করে সব কিছু থামিয়ে দেবে। সত্যি
কথা বলব তাতে ভয়টা কিদের 
লা পাঠালে তুমি ব্যারিষ্টার হতে পারতে 
পারতে
জীবনে দাড়াতে 
?

- —বাবা করেছেন মানে ? আমার চেষ্টা, আমার মাথা না থাকলে কি ওঁর চেষ্টায়, ওঁর মাথায় আমার ব্যারিষ্টারী পাদ হয়েছে ? কি বলতে চাদ ?
  - —বাঃ! চমংকার! ছিছিছি!
- —ছি ছি কিসের। নিশ্চয়ই আমার মাথায়, আমার চেষ্টায় আমার যা কিছু। এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই। মনে করনা তাতে তোমার অথবা বাবার কোনও ভাগ আছে। আমার যা কিছু তা আমারই কৃতিরে।
- —কে চায় তোমার আয়ের ভাগ! তবে এও মনে রেথ, তোমার কুটবৃদ্ধি দিয়ে তুমি যে আমার অধিকারকে অফুগ্রহে পরিণত করবে তা-ও হতে দেবনা।
- —সব তাতেই জ্যাঠামি। এতোই যদি দরদ তো বাবাকে থা ওয়ালেই পারিস। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা দিয়েই বৃষ্ধি কর্তব্য শেষ!
- —তাকি করব। যা পাই তাতে ওর চেয়ে বেশী দেওরাযায়না।
  - আমার বুঝি দবই বেশী।
- —নয়তো কি। তোমাকে তো বাবা ছধলো গ্রহ দিয়েছেন, তোমার অভাব কিদের!
  - —মানে? তুধলো গরু মানেটা কি?
- —ব্যারিষ্টারী ডিগ্রিটা ত্ধলো গরু ছাড়া আর কি। ওই ডিগ্রিটার জোরেই তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার কর।
  - --রাথ রাথ, ওসব কথার ফাঁকি আমি বুঝি। দাদার

পদ্মশা পেলে অনেক ভাইই এরকম গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে গাঁবে। যত্তোদ্ব।

— যাক্ দাদা, আমার ঘাট হয়েছে। বাবা বেঁচে
থাকতে এসব কথা না হয় আর না-ই তুলে।

নরেন কিন্তু ততক্ষণে রাগে গরগর করতে করতে দেখান থেকে চলে গিয়েছে।

वानिगञ्ज अक्षरन्हे ब्राइनवानुत वाड़ी।

বাড়ীটা বিরাট না হলেও একেবারে ছোট নয়। আজ প্রয়োজনীয় মেরামতীর অভাবে দে-বাড়ী হতশী হলেও, সেই বাড়ীই ব্রজেনবাবুর প্রাণ। শত হলেও নিজেব বাডী তো।

সেই বাড়ীর প্রসঙ্গেই মাঝে মাঝে নরেনকে বলতেন ব্রজেনবাবু—তুই তো ইচ্ছে করলেই বাড়ীটা সারাতে পারিস। দেনা সারিয়ে!

নরেন কিন্তু বৃদ্ধিমানের মত প্রশ্নের জবাব দিত। বল 

— একথা বলে আমায় আর লজ্জা দেবেন না বাবা। যা
আয় করি তাতে মাস-খরচ চালানই দায়, তার উপব
আবার বাড়ী সারান।

 — ও! দীর্ঘাদ পড়ত ব্রেজনবাবুর। তার ঠিক বিশাদ হ'ত না ছেলের কথা।

একদিন এাটর্নি রায়ের চেম্বারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন ব্রজেনবাব্—তুমি তো সবই জান আমার। নিজের দোষেই আজ আমার এই অবস্থা। কপর্দকথীন পরম্থাপেক্ষী!

- —কেন, কি হ'ল ?
- —এখনও কিছু হয়নি, হয়তো ভবিয়তে হবে।
- --- ঠিক বৃঝচি না, স্পষ্ট করে বলোতো দেখি।
- —বড় ছেলেটার কথাই ভাবছি। ওর চাল্চলন দেখে<sup>ই</sup> একটু ভাবনা হয়েছে। বাড়ীটাও সারাতে চায় না, স্মানকেও থেতে দিতে যেন স্মাপত্তি —
- যদি না-ই দেয়, তাতে কি তোমার থাওয়া ঠেকবে ? সেই যে নগদ যাট হাজার টাকা পেলে সেগুলো কি করেছ? থরচ করে ফেলেছ নাকি ?
- —না, সে টাকা আছে। কথা তা নয়। আমি <sup>বেচে</sup> থাকতেই এই—মরলে কি হবে। আমি না হয় মরে বাঁচবো

কিন্তু হরুটার-- ওই মুখ্যটাকে তে ও সবই ফাঁকি দেবে। ওটা কি নিজেরটা সব বুঝে নিতে পারবে গ

— আই সি! এই কথা! তা এর জন্মে এত ভাবনা? উইল করে যাও, যাকে যা দেবার তাই দিয়ে যাও—তা হলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। বাই দি বাই—সেই টাকাগুলো কোথায়? ব্যাংকে রেথেছ?

---না, সিন্দুকে।

এবারে ব্রজেনবাবুর কানের কাছে ম্থ এনে ফিসফিস করে কি সব যেন বললেন মিঃ রায়।

দেখা গেল ব্ৰজেনবাবু হঠাং হাত নেড়ে বলে উঠেছেন
--কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। শত হলেও, শত হলেও---

-তুমি চুপ করে। তো। আমি ধা বলি তাই শোন। এজেনবাৰুকে থামিয়ে দিলেন মিঃ রায়।

অগত। মিঃ রায়ের কথাতে রাজী হয়েই যেন চলে এলেন ব্রজেনবাবু।

ক' চাল চিন্ত। করে ঘুঁটি চালে নরেন—দেটা এতদিন ঠিক বুঝতে পারেন নি ব্রজেনবারু। সংশয়ের ধোঁয়ায় মনটা আচ্ছন্ন হলেও, পিতৃ-স্নেহের প্রভাবে প্রান্থই সে সংশয় ধরে যেত মন থেকে। কিন্তু পর পর নরেনের কথাবার্তায় ও চাল-চলনে ক্রমেই তার সন্দেহ বাড়তে থাকলে।। ব্রজেন-বারু স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে, তিনি ও হরেন নরেনের গলগ্রহ বিশেষ।

নবেনের মনোভাব অন্থভব করতে পেরে হরেনও একদিন রজেনবাবুকে বলে বসল—বাবা, দাদার মতলব-টতলব
কিন্তু আমার ভাল বলে মনে হচ্ছে না। আপনি চোথ
বোজার পর আমার যে কি দশা হবে তা ভগবানই জানেন।
শংতো সঙ্গে সংস্কেই তাভিয়ে দেবে।

—দেবেই তো। একশবার দেবে। নয় তোকি, গাজার আদেরে পুষবে ? লজ্জা করে না, বড় ভায়ের নামে নালিশ করতে আসিস! যা, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। রেগে বলে উঠলেন ব্রজেনবারু।

ধমক থেয়ে চোথ ছটো ছল ছল করে উঠলো হরেনের। গার কোন কথা বলল না সে।

কোটে বেরোবার আগে রোজই নরেন ব্রজেনবাবুর

সঙ্গে একবার দেখা করে যেত। সেদিনও তেম্নি দেখা করতে গেল সে।

ছেলেকে দেথে বললেন ব্রজেনবাবু—তোকে ক'টা কথা বলার ছিল, এথন কি শোনার সময় হবে তোর ?

- --- বলুন না কি কথা।
- —বাড়ীটা সারানোর কথাই বলছি। কথন মরে যাব তার ঠিক নেই। তাই ভাবছি এ সাধটা অপূর্ণ থাকলে আত্মাটা শান্তি পাবে না। অথচ তোর কথা শুনে যা বুঝচি তাতে তোরও এমন ক্ষমতা নেই যে বাড়ীটা এথন সারাতে পারিদ।
- —সভ্যি বাবা, পারলে কি আর বারবার আপনার বলতে হ'ত!
- এখন তো তাই-ই মনে হচেচ। সত্যিই তো, কোখেকে পারবি। যে বাজার! আমারও এমন কপাল যে চঞ্চলা লক্ষীকে ধরে রাথতে পারলুম না।
- কেন এমন হ'ল বাবা ? বিশেষ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল নরেন।
- —আর কেন, লোভে পাপ—পাপে মৃত্য। ভগবানের ধন চুরি করলে এমন দশাই হয়।
- ভগবানের ধন চুরি? অবাক হয়ে চেয়ে রইল নরেন।
- —নয় তো কি ! সবই তো তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু ভূলে গেলাম কার-অকায়। ভাবতাম, আমি যা আয় করি তার সবই আমার। তাই নিজের ভোগ-বিলাসে থরচ করতে লাগলাম হাজার হাজার টাক।। কিন্তু যাঁর দ্যায় আমার এত স্থ্য-সপ্পেল, তার সেবায় দিতাম না এক কপদকও। সে জক্যে শাস্তিও পেলাম হাতে হাতে— অকায় করলে তার শাস্তি পেতেই হবে।
  - —অক্সায় কেন ?
- কেন নয় ? আমার তো শু সেইটুকু ষেটুকু ভালভাবে থেয়ে-পরে থাকার জন্তে লাগে। উদ্বৃত্তী তো দবই
  তার, তাতে আমার কি অধিকার। আয়-স্থকে বড়
  করে কর্তব্যে কবলাম অবহেলা; করলাম তার ধন চুরি।
  নইলে এ দশা হয়। বলে ইালাতে লাগলেন ব্রেজনবারু।

বিচক্ষণ অভিজ আইনজ নরেন। বাদী প্রতিবাদী সকলের কথাই স্কাবিপ্লেষণের দৃষ্টি নিয়ে ধৈর্য ভরে গুনবার অভ্যেস আছে তার। সেখানে নরেনের প্রতিট জ্রাকৃটিই বক্তার প্রতিটি কথার স্ক্রা বিচার করে; বিশ্লেষণের চাকুনিতে চেঁকে বার করে সে বক্তবোর অন্তর্নিহিত নিগৃত্ রহস্র। ব্রজনবাবুর কথা ওলোও সে তেমনি স্ক্রাতার সঙ্গে বিচার করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তা সরেও তার বক্তবোর উদ্দৈশ্য ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বলল নরেন — এখন ওসব থাক বাবা। আপনার শরীর ভাল নেই। পরে সময় মত নাহয় এ নিয়ে যা বলার বলব।

—না না, পরে টরে নয়। হরেনটা বাড়ী নেই—এই-ই স্বযোগ।

স্থাগে ? স্থাগে কেন ? বিশ্বিত হয়ে ভাবতে থাকলো নবেন। বলন — বলুন তাহলে, কি কথা ?

- —বল্ছি, স্ব বল্ছি। কিন্তু তোর কোর্টের দেরী হ'রে যাবে না তো ?
  - -- ना, इत्त ना। आपनि वन्त।
- –বলবই ভো, ভোকে না পললে আর কাকে বলব। অবাক হয়ে থাবি দে সব গুনে।

নরেনের বিশ্বয় তখন বেড়েই চলেছে।

ব্রজনবারু বলতে থাকলেন—বাংকের দেনা, পাওনাদারদের টাকা শোন করতে গিয়ে আমার সব টাকাই শেষ
হরে গেল। আবার সেই পথেই এসে দাড়ালাম। তুই
তথন বিলেতে। রাত্রে ঘুম্নেই, কোষা থেকে তোর
পড়ার খরচ চালাবো। অগচ তোর পরীক্ষারও আর মাত্র
চার মাস বাকি। টাকা যে আমার তোকে পাঠাতে হবে।
মাথার হাত দিয়ে ভাবছি—এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে
ষাট হাজার টাকা পেয়ে গেলাম। আর সেই টাকা
থেকেই তোর যাবতীয় খরচা চালিয়ে বাকি টাকাটা দিলুকে
তুলে আগলে রেখেছি যক্ষের ধনের মত।

কথার মাঝথানে বাধা দিল নরেন। বিশ্বরে সে তথন বলে উঠেছে—বলেন কি, যাট হাজার টাকা।

—ই্যারে, পঞ্চার হাজারের মতই এথন রয়েছে সিন্দুকে। বয়েস গিয়েছিল বলে সেই টাকা দিয়ে নতুন করে আর কোন ব্যব্দা করতে সাহস পাইনি। ইচ্ছে ছিল টাকাটা তোকে আর হরুকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে যাব। কিন্তু এথন ভাবছি, ওই টাকা থেকেই বাড়ীটা সারাবো। আর বাকি টাকাটার এমন একটা বন্দোবস্ত করে যাব যাতে হক্ কেবল সেই টাকার স্থদটাই তুলতে পারে। আসল টাকা গুর হাতে পড়লে গুটা ত্-দিনেই তা ফতুর করে দেবে। তুই কি বলিস ?

- —সে আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। কিন্তু আমি বলছিলাম কি—
- —নারে, এর মধ্যে আর কোনো বলাবলি নেই।
  ঠাকুরের আশীবাদে তোর খাওয়া-পরার অভাব হবে না।
  কিন্তু ওই অপদার্থটার জন্মে কিছু না করে গেলে ওটা না
  থেয়ে মরবে।

টাকার অক্ষটা শোনার পর থেকে বুকের ভিতরটা ঢিব ঢিব করতে আরম্ব করেছিল নরেনের। বুকে হাতে থেন জোর পাচ্ছিল না সে। তাই কোন রকমে বলল—আমার কথা হ'ল—--

নবেনকে কথা শেষ করতে দিলেন না ব্রজেনবারু। বললেন—আমি জানি তুই কি বলতে চাস। কিন্তু ওছাড়া আমার আর কোনও উপার নেই। নইলে মুখ্যটার তুদশার অন্ত থাকবে না। এ জন্যে তুই তুঃথ পাস নি।

- লা বাবা, ও দেওয়া-নেওয়ার কথা সামি কিছুই ভাবছি না। আমি ভাবছি আমার কওঁব্যের কথা। বড় ছেলে হিসেবে আমারও তো একটা কর্ত্ব্য আছে। থাইয়ে পড়িয়ে মান্ত্ব করলেন, আর আমি কিছু করব না তা হয়। ও টাকা সম্পত্তি আপনি যাকে থুনা দিন, সে আমি জানতে চাইনে। তা ছাড়া এও বা আপনি ভাবেন কি করে যে, আমি বেঁচে থাকতে হরেন না থেয়ে মরবে। আমি যদি রাজভোগ থাই তো ও-ও রাজভোগ থাবে। সে যাক্, যদি অহ্ব্যতি দেন তো বাড়ীটা সারাবার বন্দোবস্ত আমি আমার টাক। দিয়েই করি। আপনার গচ্ছিত টাকা গচ্ছিতই থাক।
- —এ তুই কি বলছিদ, এরকম কথা তো আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। জল জল করে উঠলো ব্রজেনবাধুর চোথ ছটো। বললেন—সারাবি থে, তুই টাকা পাবি কোথায় ?
- সে আমি বন্দোবস্ত করব। নাহয় ঋণই হবে একটু। তাবলে আপনার মনের সাধ অপূর্থাকবে, তাহয় না। এতটা আগ্রহ আপনার— তা যদি আগে বুঝতাম. তবে কবে সারানোর বন্দোবস্ত করে ফেল্ডাম না!

হঠাং যেন আনন্দের প্লাবন বয়ে গেল ব্রঞ্জনবার্র মনের ওপর দিয়ে। খুশীর আবেগে আত্মহারা হয়ে বললেন—এই তো ছেলের মত কগা। এমন কথা শুনতেই তো মনটা চায়। বড় আনন্দ দিলি বাবা, বড় আনন্দ দিলি। আজ থেকে আমি নিশ্চিন্ত, আর আমার কোন ভাবনা নেই। বলতে বলতে বালিশের তলা থেকে সিন্দুকের চাবিটা বার করে বললেন—এই নে চাবিটা, এখন থেকে চাবিটা তোর কাছেই থাকবে। আমার অবর্তমানে তোরই তো সব দায়িত্র।

আনন্দে বুকের ভিতরটা ত্লে উঠলেও মুথে বলল নরেন —-ও চাবি-টাবি আমার দরকার নেই। ওসব আপনার কাছে থাকুক।

-- দরকার নেই কিরে, খুব্ দরকার আছে। কখন হঠাং মরে যাব, তখন সিন্দুকের চাবি পেয়ে হরুটা সব উড়িয়ে দিক আর কি। আমার অনেক রক্ত জল-করা টাকারে, অনেক রক্ত জল-করা টাকা।

ব্রজনবাবুর কথার দিকে কোনই লক্ষ্য ছিল না নরেনের। ছিল সিন্দুকের ওই চাবিটারই দিকে। তাই চাবিটা হাতে নিয়ে বলল সে -এটা আপনার কাছে থাকলেই ভাল হত না কি ? নেহাং আপনি বলছেন তাই না নিয়ে পারছি না। নাহলে—

- —থার কাছে থাকলে সব চেয়ে ভাল হবে তাকেই দেওৱা হয়েছে। স্বন্ধির নিঃশাস ফেলে বললেন ব্রেজনবারু।
- আমি তাহলে এখন যাই বাবা ? কোটের অনেক দেরী হ'য়ে যাবে তা না হলে।
  - —আছ্ছা আয়। ততক্ষণে নৱেনও পা বাড়িয়েছে।

কোট থেকে ফিরে এসে সেদিন রাত্রেই নরেন তার পৌ মিনতিকে বলল চ্পি চ্পি—জানো বাবার সিন্দুকে কত টাকা আছে ?

- --কত ?
- আনেক, আনেক—দে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। তাইতো ভাবি, লাথ লাথ টাকা কামিয়েছেন, সবই কি গ্যাছে। এয়াটর্নি মিঃ রায় তো তাহলে ঠিকই বলেছিলেন।

- —কি বলেছিলেন গো ?
- —বলেছিলেন বাবার সিন্দুকে নাকি যাট হাজার টাকা আছে।
  - —शॅंग, বলে। कि !
- —ইয়াগো, দাড়াও না—দাওটা এবারে মারতেই হবে। কেবল কয়েকটা বছর সময় চাই। আগে বাবা মঞ্চন, তারপরে দেখো—। জানো মিন্ত, বাবাকে দিলাম আয়িসা চাল যে একেবারে সিন্দুকের চাবি আমার হাতে এসে গেল। বলে চাবিটা উচিয়ে ধরল নরেন।
- —ও মা! কি সাংঘাতিক লোক গো তুমি। সাধে কি আর নামজাদ। ব্যারিষ্টার! চোণ ছটো গোল করে বলল মিনতি।
- —হে হে হে! আগে বাড়ীটা দারাতে দাও, তারপরে ভাথোনা কি করি।

করেক দিনের ভিতরেই বাড়ী সারানো হয়ে গেল নবেনের। টাকা যা খরচ হ'ল তার সবই তার চল্লিশ হাজার ব্যাংক-ব্যালেন্স থেকেই।

এদিকে সব দেখে-শুনে হরেনও খুব অবাক হ'মে ব্রজেনবাব্কে বলে বদল—কী বাপোর বাবা, দাদা যে হঠাং বাড়ীটা সারিয়ে ফেল্ল।

-—কেন, সেটা কি অসম্ব কিছু ? নিজেদের বাড়ী না সারানোই তে। অস্বাভাবিক। সে সারাক না সারাক, তা দিয়ে তোর কি দরকার! যা, নিজের কান্স কর্সে যা।

ব্যাপার বেগতিক দেখে সেথান থেকে সরে পড়ল হরেন।

বাড়ী সারানো হ'রে যাবার পরই ব্রেজনবাবুকে বলল নরেন—বাড়ী তো সারালাম, আর যদি কোনও সাধ থাকে তো বলুন—

ব্রজনবাব বলতে থাকলেন---নারে, যা করেছিদ তাই-ই বেশী। দিন আমায় ফ্রিয়ে এসেছে রে, ফ্রিয়ে এসেছে। বার বারই মনে হয়, কী কোরলাম সারাটা জীবন। এত স্থা, এত ঐশ্বর্থ পেয়েও হারালাম। ফাঁকি বুদ্ধি থাকলে তার এই পরিণামই হয়, ভগবান তাকে এমনি ভাবেই বঞ্চিত করেন।

নরেনের মাথায় তথন অগ্র বৃদ্ধি থেলছে।

একদিন যেমন আকস্মিকভাবে এ পৃথিবীতে এদে-ছিলেন ত্রঙ্গেনবার, তেমনি একদিন আকস্মিকভাবে চলেও গৈলেন।

ব্রজেনবার মারা যাবার পর হরেনের স্বেচ্ছাচারিতা বেড়েই চলল। স্বেহের আকর্ষণ নেই, ঘরের বন্ধন নেই— তাই ঘর ছেড়ে বাইরের দিকেই তথন বেশী মন হরেনের। এমন কি দংদারে টাকা দেওয়াও দেবন্ধ করে দিল।

নরেনের কাছে দেই ট্রাকা না দেওয়াটাই শাপে বর ছ'ল। টাকা বন্ধ করে দেবার পরিপ্রেক্ষিতেই হরেনকে একদিন বলল নরেন —বলি ভেবেছটা কি ? এখন বাবা নেই যে তাঁর ভয়ে কিছু বলব না। হয় খয়চ দাও, নয় সরে পড়।

আগুনে ঘি ঢালা হ'ল। রেগেমেগে নরেনের মুখের ওপরেই বলে বদল হরেন—কেন, এটা আমার বাড়ী নয়.? সরে পড়ব কিদের জন্মে! তোমারও যেমন, আমারও তেমন। খেতে দিতে না চাও, আমি আলাদা খাব।

—বেশ তাই-ই থেও। বলে হন হন করে বাড়ী থেকে
 বেরিয়ে গেল নরেন

ারাত তথন একটার কম নয়। হরেন তথন গভীর ঘুমে। নরেন সেই সহচ্চে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এসে ঘুমন্ত গ্রীর গোরে ধাকা দিয়ে বলল— ওঠ, ওঠ মিনতি।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বলল মিনতি—কি হয়েছে ?

ু ঠোটে আঙ্বল দিয়ে চাপ। গলায় বলল নরেন-- চুপ।
কথা ব'ল না। এসো আমার দঙ্গে। বলে এগোডে
থাকলো সে।

্রন্থেনের পিছনে পিছনে যেতে থেতে জিজ্ঞাসা করল মিনতি—কি ব্যাপার গো? ঠাকুরপোর কিছু হয় নি তো?

—না না, চলো না আমার সঙ্গে—দেখতেই পাবে। বলতে বলতে ব্রেজনবাবুর ঘরে গিয়ে চুকল নরেন।

এবারে ট্যাক থেকে নরেনকে সিন্দুকের চাবিটা বার করতে দেখে ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'য়ে গেল মিনতির কাছে। আন্তে বলগ সে—কী সাংঘাতিক! ঠাকুরপো জেগে নেই ছো? —থামো তো !- বলে টেটো স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলদ, নরেন—লাইটা ভাল করে সিন্দুকের দিকে ধরতো।

বৃক্টা তথনও কাঁপছিল নরেনের। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা উত্তেজনায়। আস্তে আস্তে চাবিটা ঘুরিয়ে সিন্দুকের হাপ্তেলটায় চাপ দিল সে। থট করে একটা শব্দ হয়েই সিন্দুকের ভালাটা খলে গেল। সেই সামাল্য শব্দেই চমকে উঠলো নরেন। এবারে মুখ তুলে মিনতির দিকে তাকালো সে।

মিনতির মুখেও তখন চাপা উত্তেজনা। কাপা গলায় বলল সে—এতও জান বাপু। একেই বলে ব্যারিষ্টারী বৃদ্ধি।

—তা তো বটেই। বলতে বলতে টান দিয়ে সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেলল নরেন।

কিন্তু 'হা হতোন্মি।' কোথার টাকা! সারা সিন্দুকে একটা চিঠি আর গোটা কয়েক সোনার হল ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেল না নরেন। পাগলের মত হ'য়ে গেল সে। তন্ন তন্ন করে ঘাঁটলো সিন্দুকটা। কিন্তু টাকার ছায়াও দেখতে পেল না।

চিঠি পড়ার মত মানসিক অবস্থা তথন ছিল না নরেনের। তাই চিঠিটা মিনতির হাতে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বদে পড়ল দে। মৃথ দিয়ে তার অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে পড়ল—যাবা আমার সঙ্গে শেষে এই করল।

নরেন তথন অজ্ঞান হবার উপক্রম।

ওদিকে মিনতি তথন চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে।

চিঠিতে লেখা ছিলঃ

স্নেহের নরেন,

তোমার মতিগতি দেখিয়া সংশয় হওয়ার জন্মেই পিতা হইয়াও তোমার সহিত একরপ শঠতাই করিতে হইয়াছে। দিন্দুকে টাকা নাই। টাকা অথবা গহনার সব কিছুই ব্যাংকে গচ্ছিত রহিয়াছে। তোমাকে এক পঞ্চমাংশ ও বাকিটা হক্ষকে উইল করিয়া দিয়া গেলাম। এ ব্যাপারে সকল কিছুই আমার এাটর্নি মিঃ রায়ের নিকটে জানিতে পারিবে। শীঘই সংবাদ লইও। যাহা ভাল বুঝিয়াছি তাহাই করিয়াছি—তজ্জ্ঞ ক্ষোভ রাথিও

না। যাহা পাইয়াছ তাহাতেই স্থী থাকিতে চেষ্টা করিও। জানিয়া রাখিও, 'চালাকি অথবা অধর্মের দারা কথনও কোন মহং কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না'। তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত, প্রার্থনা করি জীবনে আরও উন্নতি লাভ করো। ঈশ্বরের নিকট তোমাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আশীর্বাদক—বাবা

বলা বাহুলা, কয়েকদিন বাদে মিং রাগ্রই হরেনকে: ব্রজেনবাবুর উইলের কথা জানিয়ে গেলেন।

## দিক্ষেক্রনাল ও সদেশী-সঙ্গীত

নিৰ্মল দত্ত

দিকেন্দ্রলালের স্বদেশী-সঙ্গীত বাঙালীর জাতীয় জীবনের অমৃল্য সম্পদ। তাঁর যে কবিচিত্ত স্বদেশ মহিমার গীত-ঝন্ধারে আয়হারা হয়ে উঠেছিল, তা বাংলা কাব্যজগতে এক অমর স্পষ্ট। সেই মাতৃ-মন্ত্রের উদ্গাতা দিজেন্দ্রলাল একদিন বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে স্থারেরণ, ভারতবাদীর কানে কানে শুনিয়েছিলেন যে মন্ত্র সমগ্র দেশবাদীকে নতুন জীবন-চেতনায় উদ্বৃদ্ধ ক'রে তুলেছিল। শাশ্বত ও চিরস্তনী সেই স্থ্র আজ্ঞ আমাদের কানে বাজেঃ

জননি-তোমার বক্ষে শাস্তি, কর্পে তোমার অভয় উক্তি, হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মৃক্তি; জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত

বেদনা কত না হৰ্য ;

জগংপালিনি! জগতারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ! বাংলা দেশকে তিনি একেবারে আপন ক'রে দেখলেন। দে যেন স্বেম্বর্গ। সে বঙ্গুমাতা যেন স্বার শ্রেষ্ঠ।।

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ। তথু বাংলা দেশ নয়। সমগ্র ভারতবর্ধকে দেখ্লেন তিনি ধর্ম ও কর্ম জ্ঞানের বিরাট এক ক্ষেত্ররূপে। তাই তিনি গাইলেন—

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কুপার **পাত্রী,** 

কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

কিলেজজ্ঞলালের জন্মভূমির চেয়ে যেন আর কোন দেশ বড়
নয়। নিজের জন্মভূমিকে এত বড় ক'রে দেখ্তে
পেরেছিলেন ব'লেই তিনি মাতৃ-বন্দনায় আত্মহারা হ'য়ে
যেতে পেরেছিলেন! তিনি বিলেতে গেলেও আসল
সত্যের সন্ধান পেলেন যেন নিজের জন্মভূমিতে। সকল
ওপের আধার তার জন্মভূমি। তার মন তাই ঘুরে
বেড়িয়েছে দেই দেশের আকাশে-বাতাসে, মাঠে-মাঠে,
অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যা মাঝে! দেখেছে নতুন স্বপ্ন।
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী যেন দে দেশ! তিনি গেয়েছেন—

এমন দেশটী কোথার খুঁজে পাবেনাকো তুমি;
সকল দেশের রাণী সে থে—আমার জন্মভূমি।
দেশকে ভালবাদতে পেরেছিলেন ব'লেই তিনি কোনদিন
দেশের প্রতি অন্যায় বা সেই দেশের মাহ্ন্থের কাপুরুষতা
ও আবিলতাকে সহু কর্তে পারেন নি। সেই কাপুরুষতা
ও ক্লীবজের বিক্তির তার মন স্বদাই বিদ্রোহ করে

বিশ্বমাঝে নিংম্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে, চৌদ শত পুরুষ আছি পরের জুতা থেয়ে। দেশের মান্থবের প্রতি এই কশাঘাত ক'রে-ই তিনি ক্ষান্ত হন নি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশবাসীকে আশাস-বাণী, মভয় মন্ত্রও শুনিয়েছেন:

ঘুচাতে চাদ্ যদিরে এই হতাশাময় বর্ত্তমান;
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভারের প্রতি ভায়ের টান;
ভূলিয়ে যারে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর্;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মান্ত্র হ'।
আশাস-বাণীতে ভরিয়ে তুলেছেন বাঙালীর হৃদয়কে।
দে যেন এক মহামন্ত্র! দেখানে যেন কোন ভয় নেই,
ঢ়ৢঃখ নেই, বেদনা নেই, আছে গুরু আশার আলো, গুরু
মননের তেজোদ্দীপ্ত স্পর্শ। দে বাণীতে ধ'রে আন্লেন
মান্ত্রের জন্যে যেন প্রাণের অমৃত স্থধা। গাইলেন—

কিসের তঃথ কিসের দৈতা, কিসের লজা, কিসের ক্লেশ !

সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশবাদীর দীনতা আর মনের তুর্বলতা ও আবিলতা দেখে বল্লেন—

দ্বিক্ষেন্দ্রলাল দেশমাতাকে মনে-প্রাণে, ধ্যানে-জ্ঞানে একমাত্র আদর্শ ক'রে নিয়েছিলেন। বঙ্গভাষাকে একমাত্র দাধনার বস্তু বলে গণ্য ক'রে নিয়েছিলেন। যেন তিনি জীবনের এক এবং অদ্বিতীয়রূপে মেনে নিয়েছিলেন বাংলা ভাষার সেই চিরস্তন স্বরূপকে। জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহি না মান, যদি তুমি দাও তোমার ও তুটি অমল-কমল-চরণে স্থান!

সার্থক হয়েছে কবির সেই সাধনা। ফুলে-ফলে স্থানাভিত হয়ে উঠেছে কাব্যের সেই নন্দন কানন। অপার সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে দেশ-জননীকে পূজার বেদীতে বসিয়ে তিনি যে অর্গ্য দান করেছেন তার চরম পরিপূর্গতা লাভ ঘটেছে কবির সাহিত্য-সাধনার মাঝে! ধল্ম হয়েছে বাংলা সাহিত্য, বাঙালী সমাজ, আর তার সাথে সমগ্র দেশবাসী! দেশের মামুষকে সে স্থদেশীমন্থে কচি এক নতুন প্রাণে উব্দুজ্ক ক'রে তুল্লেন। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু কবির সে বাণী আজও নবজীবন আর নব জাগরণের পথিকং হয়ে আছে। সে মাত্ত-মন্থ্র আজও অমান—শার্থত, চিরস্তন —তার য়েন ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই: সে মাত্ত-মন্থ্র দিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করেছি—

এখনো তোমার গগন স্থনীল, উজল তপন তারকা চল্লে, এখনো তোমার চরণে ফেনিল, জলধি গরজে জলদ মদ্রে; এখনো ভেদি হিমাদ্রি-জজ্ঞা, উছলি পড়িছে যম্না গঙ্গা, ঢালিয়া শতধা পীযৃষ পুণা, তোমার ক্ষেত্রে

যাইছে বহি' মা!

তুমিত মা দেই স্কল। স্থান ও হরষে ভাষায় নেত্রে, পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে, শক্ত তোমার শ্রামল ক্ষেত্রে;

# রাতির ভুঃমণ্

দর্শন সেন

এখন অন্ধকারে তুঃস্বপ্ন জন্মায় অনেক।
আকাশে খুশীর তারা ভীত ঝোড়ো মেঘে
সঘন আচ্ছাদিত। আচম্কা হাওয়ার উদ্রেক প্রাণ-মূলে নাড়া দেয় ভীষণ সবেগে।

রণভীত পলাতক অভিজ্ঞ একটি সৈনিক— নির্মন্ত্র পৃথিবীর 'ক্ষোর্ট মার্শালের' দিন কবে ? বলছে না কেউ তাতো। কেবল মন্থ্ৰায়' মূখ্র চারদিকঃ

কেনো পরমাণ দিয়ে' নিরস্ত্র-শাস্তিকে হত্যা করা হবে ? বিচারের শেষ রায়' মিলবে না, পৃথিবী তা জানে। রাত্রির হুঃস্বপ্ন তাই তো সে ধুয়ে ফ্যালে সকালের

স্থ স্বানে।



## **সতুপদেশ**

#### উপানন্দ

বল্ডবিসয়ে মভিজ্ঞালাতে ত্রুয়ে পাণ্ডিভা বুদ্ধি পায় ত। নয়, সা সারিক জীবনে বত বিষয়ে সাবধান হয়েও চলতে পরে। যায়। এলম ও অপ্রায়ী নাক্তি কথন বড হতে পাবে না, সৌভাগতে ভাব অনায়াসস্থা নয়। যারা একটি মুহন্ত ও বলা নষ্ঠ করেনি, একণ লোকের অক্লান্ত পরি শ্রমের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং আবিদ্যারের কলেই সমগ্র জগত চলে থাকে। যে স্ব দেশে এই শ্রেণীর লোকের আধিকা. সেই দেশের সৌভাগ্যের সীম। গাকে ন।। গ্ৰেশে এগন ও কেউ সময়ের মলা বর তেই শিক্ষা করে নি। কার্যাের মথ।-মোগা স্বক্ষেত্র মতক্ষণ না হবে, ততক্ষণই সময় নষ্ট হবে। পরিশ্রমই মারুষ প্রস্তুত করে, অদষ্ট নয় । অদষ্টের সাধক আশায় নিশেচ্ট থার অক্ষণা হয়ে হতাশার করালগ্রাসে প্রায় আত্মসমর্পণ করে চিরতরে এই হয়। করু করু বিষয়ে উপেক্ষাতেই বড় বড় সক্ষরাশ ঘটে। একের উপার্জনে দশ জনে বসে খাওয়। উচিত নয়, এতে দেশের দীনতা বৃদ্ধিপায়। বর্ষ পরে বর্ষ প্রতিদিন জীবনের এক একটি দিন চরি করে ক্ষে আমাদের অন্তিত্ব প্রান্ত হরণ করে। সরে পড়ে। বর্ষ জীবনের প্রত্যেকটি দিন অপহরণ করছে, ক্রমে জীবনও অপহত হবে। প্রত্যেক মানব জীবন এক একথানি প্রকাও ইতিহাস বই আর কিছুই নয়, সেই জীবন ইতিহাসের প্রত্যেক পুষ্ঠায় শুদ্ধ আভার বিহারের চিন্তাই দলিবেশিত হওয়া উচিত নয়। জান সামারিক হওয়া উচিত' কিন্তু

সালোরিক জ্ঞান হওয়। উচিত নয় > সিমিবেল বলেছিলেন, শংশারেই তোক আর রাজোট হোক, মিতবায়িতাই ধনা-গমের দর্বোংকট্ট পকা। যার। তর্বল, ভারটে জীবনের মমতা বেশী করে থাকে। এ রেগে সংকামক, তুদিন অভিবঙ সাহসীর নিকট থাকলেও একে সংক্রমিত কবে তোলে। মন্থ্যচ্বিত্র চক্ষ এব কর্ণ দ্বাবা প্রিপুষ্ট হয়, কেবল দেখ, শোনে। -আর বছদশিতার দার। চরিত্রের প্রিপুষ্টতা লাভ করে।। সংগ্রামই জীবন। কাপুরুষেরাই দৈবের দোহাই দিয়ে থাকে, জীবন সংখ্যাম চালিয়ে গেলে ঠকবার আশস্ক। থাকে না। মান্তথ নিজেই তার ভাগানিয়ন্ত। জীবনকে সার্থক করতে হলে সকলের মধ্যে নিজেকে প্রসারিতকরা দরকার 🕇 সংখ্যাতে জীবন থবিত হয়। বহুমান সভাত। আলকাতরার মত কালো। ই:রাজীতে এই সভাতাকে কোল টার দিভিলিজেশন' বলে। যে মালুষের মনের কোন ক্রিয়া নেই,শে মাকুষ কখনও অৰ্থ অৰ্জন করতে পারে না, ভাব বাবহারও জানে না। দেশ সমণের দার। নিজে চিত্রের সঙ্গীর্ণ তাকে অতিক্রম করা যায় না। মান্তুসের ভেতর পশুক্র আছে। প্তথকে হনন বা নিয়ন্ত্রিত করার সাধনার নামই জীবন। এই জীবন দীর্ঘ করতে হলে সংঘ্যা ও শৃঞ্চল। আবশ্যক। জিহ্বার সংযম প্রয়োজন। আত্ম-গৌরন প্রচার করার জন্য মাকুষ অসতা ভাষণের সাম্রয় গ্রহণ করে। এটা ঠিক নয়। আলুস্বাত্রাহীন মাতুষ অপরের হেয়। কাজের অপর নাম

পজা। খান সমৃদ্ধি পরিবর্ত্তক। স্বাবিষয়কে জটিল করে **ट्यालाई विकास त्याकरास्त असाम काला मराप्रक्षात** কাছে মৃত্য প্রকৃত মৃত্য নয়। স্বাগপর লোকের। সচল জগতে নিশ্চল ও মৃত। শ্বতি বাস্তব নয়—বাস্তবের ছায়া মার। অজ্ঞানভার কোন বিকার নেই, জ্ঞানে বিকার আছে। মারুধ যার সঙ্গে দিনরাত মেশে, তার দোসগুণ পেয়ে থাকে। স্নেহ মাত্রখকে সর্বপ্রকার জাগতিক ব্যাপারে আন্ধ করে রাখে। তঃথে কর্ট্ট প্তলে মাকুষের নতন দৃষ্টিভঙ্গী হয়। জ্ঞান ফিরে আনে। ধনীর দরিন্দের জন্ম সমবেদনা তার থেয়াল ছাড়া কিছু নয়। শিল্পে ঋণ পরিশোধ করে, কিছ হতাশা ঋণ বৃদ্ধি করে। বড় কাজ করতে হলে, ছোট কাজে প্রথমে হাত দিতে হয়। মাজুস কথন অসং প্র দৈৰাং অৰলপ্ৰ করে না, হা তার সম্পূর্ণ অন্তমোদিত আব বছদিনের চেষ্টার ফল। এজন্ম তাকে ক্ষমা করা যায় না, जात जगरकारण अध्या (म अया गाय ना। जनीर्ग मिन्दक ছোট করে তোমরা নিজের কাছে গত ঋণী, অপরের কাছে তত নও। নিজের স্তথের জন্ম অপ্রকে প্রতারণা কর। উচিত নয়। প্রকৃত বন্ধু দিতে চায়, কথন নিতে চায় না। নির্বাক থাক্লে কাকেও ক্ষু কর্বার স্থাবন। ক্য। থোস্ মেজাজ স্থারে প্রধান উপকরণ। জীবন স্থানি করতে হলে আহার কমানো ধরকার। মন্দ ভাগা উচ্চাশাকে জুত পরিচালিত করে, স্তরাং ছুঃসময়ে কাতর হওয়া উচিত নয়, ত্দশায় ন। পড়লে মাজস উজোগী হয় না: – হতাশ না হয়ে উছোগী হলে তুদ্নি দুৱ হয়ে যায়, ক মভ্যাস বিধু বীজাও— উপেক্ষা করলেই সর্বানাশ। সংসারেই হোক, আর সংসারের বাইরেই হোক্, নৈতিক পৰিত্রতা রক্ষা করার দিকে নজর রাখতে না পারলে আগুন লাগবেই। প্রকে আপ্নার করে লওয়াদ্রকার। পিতামাতার আদেশ উপদেশ রক্ষ। করা কর্ত্তনা। আমাদের সংসারে অশান্তির করেণ হচ্চে প্রস্প্র অনৈকা আর অসহযোগভাব- এইটি কর্তবার অব্তেল। হোতে জনায়। তঃথের সময় লোকে তঃথের অবস্থা ধারণ করে, কিন্তু স্থার সময় কেন্ড নিজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয়না। যদি স্থবের সময় মান্তব নিজের অবস্থা সময়ে ভেবে দেখতে শেখে, তাহলে এ দংসারে আর তঃখ বলে किছ शाक्रा ना। अज्ञानीत मृथ क्रम्रा, निर्कारिशत क्रम्य তার মুখে। সভোষের নিজ্ত কক্ষে স্থের আবাস। গ্র

**應 8** 2 년

ওলৰ কৰে ৰুগ। সময় নষ্ট কৰা উচিত নয়, যাতে জীবনের বাচা ও ব্দিন প্র প্রশ্ন হয়, এজনা বিলাশিক। ও জান্-জ্ঞানের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। আত্ম-স্থরিত। আত্মহননের নামান্তর মার। প্রম্থাপেকিতা মৃত্ তলা। কমে আসকি, ধার্থত্যাগ, একান্ত অধানদায় ও পদেশের প্রতি প্রগা। ভক্তি জীবনে উন্নতির সাফলোর সহায়। সন্দেহ মারুষ্কে পাগল করে। ভোগ ও ত্যাগের সংযোগ 3 मामक्षरत्रात बातार्घे यथार्थ-नक्षीची कृत्यं अतं। अतुन्धत পরস্পরকে সাহায্য করে মানবসংসার স্কুথস্বচ্ছকতা ভোগ করে. ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। আকাজকার নিবুত্তির নামই মকি। তাগি ভিন্ন সাধনা হয় না। পরের কাঙে মাল্লদম্মান বিদর্জন দিয়ে বাদ করা মহাচিত। জগতে মানের চেয়ে বড আর কিছু নেই। যার অতীত আছে, ভবিষাং তারই জন্ম পথ রচনাকরে। মহতের আসনভ্মি তীর্থস্তান। আশার শক্তির পরিমাণ কেউ করতে পারেন।। সংসাবের পথে চলতে চলতে মাঝে মাঝে অনুসাদ ও নৈবাজ আদে। এজন্ত আশার প্রয়োজনে উৎদাহ দরকার। যার। কোন কাজ করে না, তারাই মৃতাভয়ে ভীত। যার পদে পদে ভয়,সেই পাপ অজ্ঞন করে। স্বার্থকে কেউ কোন কালে পূর্ণ করাতে পারে না। মহাপুরুষ্গণের জীবন বিচিত্র। এঁদের জীবন পাঠ করলে অন্তরের নীচতা দর হয় ও মন্ত্রগ্রের উল্লেখ ঘটে—আর অবন্তির নৈরাখ্যময় অন্ধ্রুর দ্র হয়। এজন্যে মহাপুরুষগণের জীবন পাঠ অব্খাক্তবা। जीवरन छण प्रयुक्त करण कुरुयत भग निरंश भाषना कतर o হয়। তংগ এড়িয়ে স্তথের সাধনা সম্ভবপর নয়। পদাফল তলে নিতে গেলে কাঁটার আঘাত মহ্য করতেই হবে। তোমরা এই সব বাণী অভসরণ করে সংসার পথে অগ্রসর হতে পারলে মাজুসের মত মাজুৰ হয়ে পুথিবীতে অমর কীর্ত্তি রেখে মেতে পরেবে।



## পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সার-মর্ম

কাউণ্ট লিও টল্**ষ্ট**য় রচিত

# গ্ৰেন্থ কাৰ্মা গোম গুপু

(পুর প্রকাশিতের পর)

মোড়ল চাধার বড়ো বাপের কথা খনে রাজা তথনি গামে লোক পাঠালেন মোড়ল চাধার ঠাকজাকে দরবাবে গনে হাজির করবার জন্ম। রাজার ভক্মে লোকজনের ছটে গিয়ে মোড়ল চাধার প্রবীল-ঠাকজাকে নিয়ে গলেঃ রাজ দরবারে। রাজা দেখলেন—মোড়ল চাধার বুড়ো বাপের চেয়ে প্রবীণ ঠাকজাব শরীর আরে: অনেক বেশী জন্ত মবল নাজকোর এতটক রেখা নেই ভার দেহেন কোগাওল চোথের দৃষ্টিও উজ্জল, কথায় জন্মতা নেই, কানেও ভারতে পান বেশ স্পষ্ট চলাকের। ভার জোয়ান মান্থবের মতোই সহজ স্বাভাবিক কোনো লাঠির মাহামা না নিয়েই দিবা স্বচ্চন্দ-গতিতে গট্গট্ করে হেটে গ্রেম মোড়ল চাধার প্রবীণ ঠাকজা দাড়ালে। রাজার শিহাসনের ধামনে।

আগেরবারের মতে। এবারেও, রাজা মোড়ল-চাধার ঠাকুলার হাতে সেই অছুত গমের দানাটি দিয়ে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখুন তো ঠাকুদামশাই, এটি কি জিনিষ স্পর্তা তো কেউ ঠিক ঠাওর করতে পারছেন না আপানি তো এতথানি বয়সে অনেক কিছুই দেখেছেন আর শুনেছেন বলতে পারেন এই আজব-বস্তুটি কি এব কোথায় মেলে স

রাজার কথা শুনে মোড়ল চাধার ঠাকুদ। তার হাতের আঙুলে দেই আজব-দানাটকে বারকয়েক দেশ পর্থ করে দেখেই সনিশ্বয়ে বলে উঠলো, —আরে, এ যে দেগছি, দাই থাজিকালের গুমের দানা।

থারপর সেই গ্রেষ দানাট্রিক একবার দাতে কামডে

রাজা বললেন—বটে ( তা আপনি কথনে। **অপেনার** ক্ষেতে এমন গ্রের ক্ষল চাস-আবাদ কিয়া কোনো **হাট**-বাজারে কেনা-বেচা করেছিলেন ঠাক্দ্যেশাই স

মোড়ল চাধার ঠাকক। জনার দিলে—মহারাজ,
আমাদের আমলে পারটো বছরই কেতে এমন প্রের ক্ষল
কলতো! আজন্মকাল আমর। ৩খন এমনি পম থেয়েই
দিন কাটিয়েছি…জনে হওয়া ইস্তক ক্ষেতে এমনি প্রেরই
চাধনাস করেছি, ক্ষল তুলেছি আর ক্রেড়ে কুড়ে গোলানি
মরাই ভবে বেগেছি! এখনকার মকে। হাটে বাজারে
ক্ষল কেনা বেচার রেওয়াজ ছিল ন ক্ষেকালে শক্ষল
কেনা বেচা স্বাহ্ এখন মহা পাপকাজ বলৈ মনে
করতো! আর টাকাকড়ির ক্যা ললাকে জানতোই না,
বুলতোই না কিছু এখনকার আমলে! প্রত্যাকেরই অরেঘরেই সেকালে স্ব স্ময়ে মছ্ত্থাকতো গোলা ভরা এমনি
বড় বড় গ্যন আভাব কি, তা ছিল অজানা তথ্যকার.
সংসাবে!

ঠাকুলার কগ তেনে রাজার কোতৃইল ইলো তেনি প্রশ্ন করলেন, —আছে। ঠাকুল্মশাই, কোগায়, কোন জমিতে এমন আজন-গ্রের ক্ষল ব্যেছিলেন আপ্রনি প্

দীর্ঘানিশ্বাস কেলে মোড়ল-চাধার ঠ'কুছা জবাব দিলে

---মহারাজ, ভগবানের ছনিয়া ধতথানি বড়, ততথানিই
বিরাট ছিল আমার গমের ক্ষেত্র! বেথানেই আমি লাঙল
চালাতুম, সেটিই হতে। আমার কদলী জমি! আমাদের
আমলে দব জমিই ছিল সকলের আয়ত্তে জমি নিয়ে
লোকজনের কারো সঙ্গেই কারে! ছিল ন, তথন এতটুকু
বিবাদ-বিসন্থাদ, রেধারেদি বা হিন্দা-ছেষ! স্বাই দিবি
মিলেমিশে শান্তিতে-আন্দে, কাজক্ম আর বসবাস
করতে। তথনকার দিনে নিজের হাতে চাধ-করা জ্মি
ভাড়া অল্ল কোনে। জমিকে কেউই সেকালে 'আমার-জ্মি'
বলে দাবী জানাং। না ক্থনো। গ্মনি স্কর্ম ছিল
ব্যক্ষা,ব্য বিবি ব্যবহা!

নোড়ল চাধার ঠাকুকার মুখে আজিকালের, বিচিত্র এই

বিধি বাবজার কাহিনী জনে রাজ। মোহিত হলেন।
কিছু চ্পচাপ কি মেন চিতা করে তিনি বললেনমারে। তুটি কল। আপনাকে জিজাস। করবো, ঠাকজ।
মশাই দ

হাতের মুঠোর রাখ। আজিকালের সেই সমের দানার দিকে একট্বস্টে তাকিয়ে ঠাকুদা জবাব দিলে,—বলুন মহারাজ।

রাজ। বল্লেন – আমার প্রথম প্রশ্ন হলো – আপ্নাদের আমলে সে ক্ষেতে আপ্নার। এমন অতিকায় স্থের ক্ষল চাব করতেন, সে-ক্ষেতে, আমাদের আমলে, আমব। কেন তেমনটি ফলাতে পারি ন। গ

ঠাকুছা মন দিয়ে রাজার কথা শুন্থ লাগলো।
রাজা বললেন, আর আমার দিতীয় প্রশ্ন হলো —আপনার
এতথানি বয়স হওয়া সত্ত্বেও, আপনি দেখছি কোনো
লাঠির সাহাযা না নিয়েই দিবি স্কচ্ছলো চলাফেরা করে
বেড়ান, অথচ আপনার চেয়ে কম-বয়েসী হয়েও, আপনার
ছেলে একটি লাঠির উপর, আব আপনাব নাতি চটি
লাঠির উপর হব কবে করেগের চলে জারো বেশী প্রবীণ
বৃদ্ধ হয়েও, অপনার চোথেব দৃষ্টি এখনও এমন প্রথর,
মুখের দাত দ্ব প্রন্থ এমন মজবুত অট্ট, স্লার
আওরাজ বেশ স্প্রভাবালো, কথায় এহট্ট জড়তা
নেই এমনটি হলে কেমন করে হ কৈ, একালের
কোনো প্রবীণ বৃদ্ধের তেন এমন স্ক্রি-সহভাব দেখতে
প্রিয়া যার না ব্লহে পারেন, ঠাক্দমশাই এর
কারণ কি হ

রাজার কথা গুনে মোড়ল-চাধার সাক্ষা তার থাতের মুঠোর বাথা। ডিমের মতে। বড় গুমের দানটির উপর চোথ বুলিরে নিয়ে মুড় তেসে জনাব দিলে, —একালের ক্ষেতে জমিতে এমন গুমের ফুসল জন্মার না বলেই তো এথনকার বুদ্ধেরা দিন-দিন এতথানি তুর্বল, জরাজীর্গ, পুরু হয়ে পড়ে তুঃথ-কপ্ত ভোগ করছে! আমাদের আমলে আমরা স্বাই নিজের থাতে কাজকর্ম করতুম। প্রাণ দিয়ে খাটাডুম—মনের খানকে ক্ষেতে থাবাদে ব্যন বছ বছ গুমের ফুসল ফ্রাড়্ম কিছ বুনার কেট্ট থার কেট্ট থার কেটির

কাজের ভার তলে দিয়ে, তারা অলম হয়ে বসে শ্বন তাঁদের পাড়া-পড়শীদের ঐশ্বয় দেখে হিসা করে, লোভ করে, আর দর্শনাশের চক্রান্ত করে ৷ সেকালের লোকজন কিন্তু এমনটি ছিল না, মহারাজ। তার। পরস্পর পরস্পরকে বন্ধর মতো দেখতো কেউ কাউকে হি সাবেষ করতো না---সবাই মিলেমিশে প্রম শান্তিতে পাশাপাশি বাস করতো ক্রাজকম করতে। ক্রান্তের আনকে দিন কটিতো ! একালের লোকজনের মতো অপরের উন্নতি, অপরের মৌভাগ্য দেখে কারে। মনে এতটক লোভ, কোভ, ঈগ্য ব। প্রশ্নীকাত্রতা জাগতো না । সেকালের লোকজন বিশাস করতে। তার। স্বাই একই ভগ্রানের স্থান—প্রশ্ব ভাই-ভাই ... দেহে মনে সকলেই ছিল তথন বেদাগ-গাটি ধরণের মাত্র ' ভাই, সেকালে গ্যেব ফ্সল্ও ফল্ডোমেম্ন ব্ড-ছাদের ক্রান্থর দেহ মন্ত্রহার হার প্রথমি প্রস্থ-স্বল, উদার-উন্নত আর সজীব-আন্ক্রয়া এই হলো, আসপ কথা, মহাবাজ এছাড়া আব কোনো কারণ নেই !



চিত্ৰগুপ্ত

ঘনারে যে অভিনব মজার খেলাটির কথা তোমাদের জানাচ্ছি, সেটি গেকে ভোমরা বিজ্ঞানের একটি বিচিত্র-তথোর সন্ধান পাবে। এ খেলাটির কলা কৌশল খুবই সোজা—একটু চেষ্টা করলেই রহস্তাময়-বিজ্ঞানের মজাদার এই লীলা-কৌতুক দেখিয়ে ভোমরা ভোমাদের আগ্নীয় পজন আন বন্ধবান্ধবদের লীশ্মিত ঘনাক কবে দিহে ঘাববে। ও খেলাটিন ঘামল বহুল হলো বা গৈছ মিশে রয়েছে, বিজ্ঞানের বিচিত্র কলা-কোশলের সাহাস্যে তারই সঠিক পরিমাণ নিদ্ধারণ করা অথাং মোটা-কণায় মাকে বলে হিসাব করে দেখা । এখন শোনে — কি উপায়ে অদৃশ্য-বাভাসের মধ্যে মিশে থাক। 'একিজেন বাজের সঠিক পরিমাণ হিসাব কমে নিদ্ধারণ করা যার, তারই বৈজ্ঞানিক কয়িদ। কাইনের কথা বলি।

### অনুশ্য-বাতাসে মিশে-থাকা অন্মিজেন-বাস্পের পরিমান মিজারণ ঃ

থ খেলাব কায়দা কাইনের বেশদ প্রিচয় নদনর থাগে,

থটি দেখানোর জল্ল যে স্ব সাজ স্বল্লান প্রোজন—

গোড়াবেই তার একচা কল্লায়ে বাপি। তবে ফল্টি থ্ব

লয়। আব বেয়াডা-বর্নের নয় ও খেলার সাজ সরস্কান

নিতান্তই অল্ল এব সচরাচর স্বাইকার বাদ্যারেই নিপ্রে

থতি স্কল্লেও বিনা বাথে। বিজ্ঞানের গৌনজার খেলাটি

দেখানোর জল্ল দ্বকার তর্নন্তি জল্ল ক্রটি রাজার থেলাটি

দেখানোর জল্ল দ্বকার তর্নন্তি জল্ল ক্রটি বছ

ন্মানবাতি, একবারা নদশলাই, ১৮২, মূলপ্রালা একটি

থালি-বোল্ল স্চরাচর ফর্ল ব্যুক্তির বাথবার জল্ল ফ্রন্রের। বাংকা বছ

হয় বেখানি-ভালের জিনির।



এ স্বাস্থ্য জোগাড খনার গর, স্মাংল মেকো কিছা কানিলের উপরে জুলের সামনাটিকে কথে, সেই গ্রেমনা চ ঠিক মার্ম্যাকে মোমনা শিক্তিক কেশ গ্রেমনার জাখাবে এক বাস্থ্যে দার্জ—উপরের ভবিতে বেসন কেশ্বেন রয়েছে,

জনিকল দেই ধবলে। এবাবে ঘট পেকে আলাজমতো থানিকটা জল চেলে বাতি-বসানো ঐসামলাটির সিকি-অংশ। Bowl এ) ভবে নাও। তারপর সাবধানে দেশলাই-কাঠি জালিয়ে মোমবাতিব পলতেটিতে আগুন ধরাও। তবে ভাশিয়ার তদেশলাই ঘণে বাতি জালাবাব সময় অসাবধানতার ফলে, নিজেদের জামাত্রাপড়েব; দেহেবকোগাও সেন্থাগুনের এওটক ভোয়াচ না লাগে তদেদিকে খেয়াল বেগে।

दम्बलाध काफ़िक शाखरन दमामनाधिक भूलर • हि छरल ভ্যার স্ক্রে স্ফ্রেই, ছবিং ও সেমন দেখানে। ব্য়েছে, তেম্মনি ভক্ষাং ও বেং গ্রাটকে উপ্রাচ করে বসিয়ে দাও ঐ জলত্ত মোমবাতির উপ্রে। তবে, জল্ভু মোমবাতির উপ্রে এভাবে বে ১লটিকে টপ্র করে বসানের সময় নহর রেখে। --অযথ হাডাওডোর ফলেবাহিব প্রজলিত কিং মেন দমক: বা এ(সের ধার্কায় আচমক: নিভে না যায় একেবারে ! ণ কাজটি স্তভাবে মাবং - প্রেটেট দেখনে - জল ভরা গামল্য ছটি৷ কো শ্ল ডাক মোমবাশিব প্তর্লিত স্তর্ণীর্ঘ-শিখ্টি কুমান্ত আকালে ছেভি কুৰে এমে অবংশ্যে ংকেবারেট নিভে যাবে <u>। ছিটে মারে দেখারে স</u>ো कलान प्राप्ति विशेष किया करता आकारत সাংক্তা হোলা কালে আনসাহে, সামেল, কোলাতিক।র জলা ভাতই ্লেছে, ভলে উলে আন্ত কা পোকেই বিভিন্ন বিভিন্ন গুল্ল উপুত্র করে। এবং ১৮৬ মধ্যমাল আলি বেতিকের ভিত্র প্রেশ করে। ১৮ জিটা বৈ শাভরে ভিলেছে।

কেন হসন ধন জানি ৷ গুলাং মেমবাভিট ক্রমণ ধতা নিজে সাব কর জালালাল জল নিলে উঠে আপুন লোকেই সিকালবাতলৈর সূথে সেবৃতে গুলে এই এমন আজ্ব কাও গুলে কি কাবলে ব নি কাবল এইজীর মন্ত্র ব মান্তিকের তাত সাফাইয়ের কাবসাজি নয়-বিজ্ঞানের বিচিত্রহক্ষ বীলতা এস লীলা বহুজ্টি আস্থান কিল্লেই ক্লাই এত্যাদেব হুলে বলি ত

ন্মন থাজৰ কাও ঘটবার কাৰণ বোহলের ভিতরে বাংল্যে 'থলিজেন' বং 'অম্বান বাংশের' অভাব জ্মা' বলেন বাফরার ছারে বসংলো মোমবানির উপনে উপুড় করা কে: থালিবেশ-নীবে ভিত্যকার বাংলমে ব গ্রিমাণ 'থলিছেনে' বা 'অম্বান' বাংশা থাবে

প্রজ্ঞালিত-শিখার সংস্পর্শে এসে বিজ্ঞানের রাভি-অন্তসারে আগুনের তাপে রাদায়নিক প্রক্রিয়ার (Chemical transformation ) ফলে ভার বিচিত্র রূপান্তর ঘটে ৷ এই কারণেই বোডলের ভিতরকার বা তাদে যেটক 'অক্সিজেন' বা 'অম্বয়ন' বাপে থাকে, সেটক আগাগোড। রাসায়নিক ু**প্র**ক্রিয়ায় রূপান্তবি ১ হয়ে এলালীভাবে মিশে যায় ঐ দাহা-পদার্থের (Burnable Material) সংস্কৃত্য এই এ বোভলের ভিত্রকার বাভাষে স্বাঞ্চিত 'থকিছেন' বা ·'অম্পান' বাপ্টক জলত মৈামবাতির আওনের ইভাপের স স্পর্বে এসে বিজ্ঞান স্থাত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জ্ঞা জ্যা সত্ই ক্পাত্তিত ও দাহা প্লার্থের সঙ্গে মিশে এককোর হয়ে মেতে পাকে, ৩০ই প্রজলিত শিখার থাকার এব আৰু ধীৰে ধাৰে জীণ হয়ে ঘাসেন মানিভাবেই C에게 역사다로 소리 • C한 는 회신하는 전단 • [전기를 51% 조건의 기대로 의표로 অক্রিজেনের গভাবে জলতুরাণিও মার নিভেট তথন **ঐ শ্রাজান পর কবার আক্ষরে সংস্কার জন নীচে পেকে** (फिर्म-कर्ज (न() रेल्व भर्यत भरता किया कुशका स्वर्ध উঠে ফাকা বো•লের ভিতরকার 'থাকাজেরে' এছ অভাব অন্ট্র ভবিষে তেখিলে বলেই ত্রান আভাব কার घटि। कार्क्ड १६ देवकानिक लगांत किमान करन দেশলে স্ঠিকভাবেই বেরেণ ময়ে যে ব্রেগনে অভিবেদনা বা ভাষ্মান বাজের পরিমাণ কর্থনি । অলাং, এই হিসাবে বো এলেন 🗦 অ শ জলে ভবে গেলে, বেনক মারে গে, বাভাসে 'অকিজেন বং 'অম্পান' বাজেব প্রিমাণ রয়েছে—শতকর। ২০% অধাং একশে।ভাগের বিশ ভাগ মাত্র।

ত এই হলে এবারের গভিনব মজার বিজ্ঞানের খেলাটির সাসল বহজ । এখন এটির কাষদা কাহন ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়ে, ভোমাদের খাল্লীয়-বন্ধুদের দেখাও বিজ্ঞানের এই থাজব-মজার খেলাটি যে ভাদের প্রচুর সামক ও বিশ্বয়ের খোরাক জোগারে- সে বিসয়ে খামনা নিঃসক্ষেহ্ব বইলুম।

# ধাঁধা আর হেঁয়ালি

### মনোহর মৈত্র

#### ১। দেশলাই কাঠির আজৰ থাঁথা ৪



ওপরের ছবিতে কড়িটি দেশলাই কাঠি সাজিয়ে সেমন ভঙ্গতে সমান-মাপের সাতিটি চতকোণ-খোপকটো নকা বচি হুহুয়েছে, ঠিক তেম্মিভাবে তেমেরাও ঐ ধর্ণের একটি নকা: বানাও। এবাবে ঐ নকাবে যে কোন জায়গ। থেকে তিন্টি দেশলাই-কাঠি সরিয়ে নাও এবং বৃদ্ধি থাটিয়ে এমন-ভাবে কায়দা করে সম্পর্গ নত্ন-ভঙ্গীতে এই তিনটি দেশলাই কাঠিকে প্রবায় অন্য সভেরোটি দেশলাই কাঠির সঙ্গে সাজিয়ে বসাও যে শেষ পর্যান্ত উপরের ঐ সমান মাপের সাত্রি চত্রোণ-থোপ ওয়াল। নকারি রূপান্তরিত হয়ে সমান মাপের পাচটি চতকোণ থোপকাচা অভিনব-ছাদের বিভিন্ন আবেকটি নকার প্যবেষিত হয়। তবে মনে রেখে। সম্পর্ণ নত্ন ছাছের ঐ পাচটি চতুমোণ গোপকাটা নক্সাটি রচনার সময় কুড়িট দেশলাই কাঠিব প্রতোকটি যেন স্বাদ্য একে অপ্রটিকে ছু য়ে থাকে এবং পাচ খোপ ওয়ালা ঐ বিচিত্ত চ্বেলের প্রেক্ট বোপ্ট মেন আলালেছে। সমান-भारभाग इत्रार्थ । पथन (158) कर्तत्व । आर्था (११) वर्षे आपन्य নাবার মীমা সাহবে কি উপায়ে ।

# 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত প্রাথা আর হেঁয়ালি ৪

গরমের দিনে থামে থামে প্রতিঘরে রয়,
কিন্তু সেটা অতি সন্তা, ত অক্ষরে হয়।
শেষের অক্ষর বাদ দিলে দেহের অংশ বোঝায়,
আর গোড়ার অক্ষর বাদ দিলে মাবলে হং ছবিঃ।

त्रहमा १ - मृताती (होन्ती ( क्हिंशाम )

 ৩। তিন অক্ষরের একটি প্ল-প্রদৃদ্ধি একটি কালের নাম বোঝাব। প্রথম জটি অক্ষরে এক জাণীয় অংকঃ নাম বোঝায়ণ কলে। তেই সেটি কি সুং

বচনা :--- প্রীবগোপাল মুখোগালার । শির্পুর ।

## গ্রহমানের 'প্রাথা আর তেই ক্লালির' উত্তর গ



ক্ষমালের কাশ বাধবাব কালদা-কৌশল পাশের ছবিটি দগলেই বৃকতে পারবে। অর্থাং, ক্ষমালের ত্'দিকের তুটি পাই ধরবার আগে তোমাদের হাত ত্'থানি ই ছবিতে ব্যন দেখানো রয়েছে, তেমনি ভঙ্গীতে রাথো। ভারপর ই ভঙ্গীতে ক্মালের তুই প্রাস্থের তুটি কোণ ধরে হাত বিধানি ম্থান্তানে কিরিয়ে আনলেই অনায়াদে গিট বাধা

# 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত 'হাঁবি আর ২ে ক্লালির' উত্তর ৪

- २। कीतन
- **७। अभी**ता

## গত সাসের তিমাউ শ্রার সঠিক উত্তর দিয়েচে ঃ

পূপু ও ভূটন মংখাপ্ৰায় কেলকি ত। ), পুতুল, স্থা, হাবল ও টাবল (হাওড়া), কল মিত্র কেলকি ত। ), প্রমীয়ে ও সংশ্রেছিং ম্থাপ্রায় কেবেপ্টে ক্রেমির ক্রিকার কার ও বিজ্ঞা আচ্চাক ক্রিয়েক্টির

## গত মাসের চুটি প্রাধার সঠিক উত্তর দি**ং ছে** গু

বান, দীমা, বদ্দা ও চন্দা; গ্রা, প্রতক্ষার পাক ছানা । কানপর ৷ দেবানাগ মৈর, বলা ও নন্দিতা কলিকাতা ৷ অলকা ও গাবিন্দ লপিচিম্বার, বালেশ্বর), থালো, ভূলান ও চারনা ৷ বাটিবকেরা ৷ ব্দো, প্রছোহ, করালী, গোকল, মানাকা ও বৌমনি চন্দারী ৷ জয়নগর ), আলো, নীলা ও লিল্টাবিশ্বাস ৷ কলিকাতা ৷ কাজ, মহু, করালী, চিহু, লগান ৷ জয়নগ্র ৷ গৌতম, আনোক, করালী, চিহু, লগান ৷ জয়নগ্র ৷ গৌতম, আনোক, করালী ও নীল্টাবিনা ৷ কলিকাতা ৷ মানসমোহন বহু, গুলুম, ছবি, কবিতা ৷ কেনিন্নার ৷, মানসমোহন বহু, গুলুম, ছবি, কবি, নাইতা, মিন্টা, কবিতা ৷ কেনিন্নার ৷, মানাক্ষার ৷, অলোকক্ষার ভেটাচালা ৷ লাভপার ৷, স্টানাক ও শীরেন (পাক ড্রা) ৷ অকা ৷ অকা চেটাব্র ৷ ফ্রিয়ান ৷ ৷

## গত মাসের একটি গাঁথার সঠিক উত্তর দিয়েছে গ

প্রবীবক্ষার কড়। দেওঘা ।, ক্রফশাধর চাটোপাধাায় নিবছীপ ।, পালু, ডিগ্রী, ক্লীজ ও বজক ( কলিকাতা ), পুইংগ্রী ( ক্থোড; ), পুরুত ব্দোপোধায়ে ( বাঘডাগু )।

# কড্ মাছ

#### ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সমূদ শুদু সমূদ নয়। এই ভিতর অনেক রয় আছে। এই সমূদের আবে এক নাম হ'ল রয়কেব। এর ভিতৰ একটা প্রাণীর কথা বল্ডি। কেমের। মন দিয়ে শোন।

আমি যে প্রাণীর কথা বলব, সেটি হ'ল সামস্থিক মাছ। কছ লিভাব অয়েলেব নমে শেমবং জনে পাকবে, যে অয়েল আমাদেব স্বাস্থ্য রক্ষা করবাব জন্ম বাবহারহয়। ক কি দিয়ে বৈবরী হয় জান হ কছ মাছ পেকে। এমাছ প্র উপকারী। বির কাঁটা পেকে আরম্ভ করে, মাছেব কেনে কিছহ কেল ধায় না। এমন উপকারী মাছ সম্দে আর ককটি কোম ও দেখতে পাবে না। এমাজ উপকারী মাছ সম্দে আর ককটি কোম ও দেখতে পাবে না। অইসলাধ্যের স্মুছে ব্দেব দেখেব গ্রেষ্

এ মাছের মার পেট্র মাছ আরে নেই। শুন্তে রেখন অবাক হবে, এ মাছ সংপ্রি তাই গিলে গ্রাং ওলের কাছে থালা অথালা বলে কিছু নেই। স্বই ওরং থালা মনে করে থায়। এমন কি শিশি বোহল, মোমবাতি, কাগজ মাপারে তেই থাবার মনে করে থেয়ে নেরে। ওলে হজম শক্তি থব প্রবল্। সর সময় থাই থাই। এল থাবাং জিনিস্পেরে ছাড়েছ নংল ও মাছ স্বাহ্ন থাক না কেন, কথন ওদ্বে প্রেটির স্কুল্প করে না। বোর হয় সেই জন্মা ওরা থাবারের জন্ম স্মাছে দল বেধে ঘ্রো বেছায়।

কছ মাছ থেতে খব মিছি। থমন স্থান খতা মাছে। নেই। এটোর কাঁচাও খব নরম, স্থানত চমংকার। এর কাকে কাঁকে খ্রে বেডার। কড় মাছে এক সঙ্গে বিশ্ লক্ষ ভিম্নাতে। এই ডিম এতা কোন মাছে পাঁডে না মে জলা নদে মে গান্ত গলামাছের তুল্নায় **অনেক বেশী**।
কাম সংগ্ৰহ কলা কপন্ত নিবাশ হবে না। আলো সাধ সম্ভেব নীচে মেওলার ভিতর ছিম পাছে। কি**ন্ত কড্** সাহে জনের উপ্রই ছিম পাছে।

কভ মাত শুধ মাত্সেরই প্রিগাল ত। নয়। নর পথের লোকেরা প্রকেও কভ মাত থাওয়ায়। কভ ্মাত্ থায় বলে ওদেশের গ্রুদের প্রচুব ত্র হয়। জার সে ত্রের স্থান্ত হয় থব।

ন্ব দ্য়ে ও খাইসলাত্বের নাম হেন্সবা নিশ্যুই জান।

হব, হল শীত প্রনি দেশ। সে জ্লা ওথানে সাছ-পাল্

জ্লায়ে ন । দেশট হল বরফের দেশ। সে দেশের স্ক

ভেড ঘাস প্রে নং। হাবং কি থেগে বাঁঠে জান স হঠ

কড্মাছের কাদ থেগ্রেই ওব। জীবন পারণ করে। সে

দেশে স্ভেড নেই, কাইও নেই, হবে ওথানকার মার্থির

থাত্ন বর্গে ক্ষন করে খবল অবাক হবে। গই কছ

মাছের কাদ ছকিলে দ্বং ক্যল্বে কাজ চালিয়ে নেম।

গ্লা বক্তে খাবছ, কড্মাছ মার্থের ক্ত উপকরে করে

থাকে, হড্ডা ওথানকার ব্যবসায়ীবা কছ্ মাছের

থাকে, হচ্ছা ওথানকার ব্যবসায়ীবা কছ্ মাছের

থাকে,

আমবা নেমন প্রপ্রাপ্সে থাকি। ওদেশের সৌথিন লোকের কছুমাছ পোসে। যারা কছুমাছকে থেকে দের কছুমাছ হাকে চেনে। কছুমাছ শিকার কর খন ক্রিন। ওথানকার সমূদে গ্রুক্ষাশা হয় সে, যার ভাষাভ নিয়ে মাছ শিকার করতে যায়, ভাদের জাহাজে মালো থাকে। স্কেও অন্য জাহাজ দেখতে পায় না। এব ফলে অনেক ভাষাজ লাকা লেগে ভেকে যায়। জাহাজ ভাজা মানেই হ'ল মুতা। তব্ ওবা কছুমাছ শিকার করে, বার কারণ কছুমাছই অদেশের লোকের জীবন কছুমাছ না হ'লে ওদেশের মানুষ বাঁচতে পারে



# षिर्व-गाड़ीय कथा

দেবশর্মা বৃচিত



क्रिंस विजित्त प्रता शय- घाछि हेन्नि इवाव अस्त अस्त यात-वादत हलाहत्व त्रुव्यम् दाला अविलाम् । त्यार्ड्न आविकृत्व आपिव- गाड़ीि शर्य हालू द्वाव क्रिक्ति शर्दि, ১৯०৮ आस्त आप्ताविकाव वाक्श्यर प्रथा विला-विहित्र- धर्यत्व अदे क्राप्टिल्यार्ट् ( (CADILLAC) प्राप्टेर- गाड़ी । ११ गाड़ी हल्ला 'लाप्टेर- अक्तिक आहार्य्यः हाकाय थाक्ला हाउग्रा- इवा प्राप्टेर अहित- अवल्व अल्य





# হাসির গানে দিজে ক্রনাল

#### স্থবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

. সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসস্কী। আনন্দ পরিবেশন।
কথায় রস নাথাকলে, সে কথা নিয়ে সাহিত্য স্কী হয় না।
বীররস, করুণরস প্রভৃত্তির মত হাস্তরসও একটা প্রধান
রস। হাস্তরসকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সর্বাঙ্গস্থান
রস। অনাবিল হাস্তরস ও নির্মাল শুচিন্ডল রঙ্গরস
একদিন হিজেন্দ্রলালের বাঙ্গ কবিতা ও হাসির গানে
আত্মপ্রকাশ করেছিল। বাঙ্গালীর কাছে এ এক অপূর্বন
সম্পদ। হিজেন্দ্রলালের পূর্বের এই অনাবিল সাহিত্যস্কী
উজ্জ্বলপ্রতিভা, অসামান্তশন্দস্পদ যেমন তাঁর বাঙ্গরচনায়, হাসির গানে আত্মপ্রকাশ করেছিল—সে রকম
আর কোন বিষয়ে হয় নি।

বিপিনচন্দ্র পাল একদিন দিজেন্দ্রলালের স্মৃতি সভায় বলেছিলেন, "দিজেন্দ্রলালের আর কোন স্মৃতি থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি বঙ্গদাহিত্যে যে হান্তরদের দঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, দাহিত্যের যে একটা ন্তন ধারা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, দে কথা কেহ ভূলিতে পারিবে না—দে স্মৃতি স্থায়ী হইবে।"

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেব্রুলালই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ হাজ্যরসের কবি। হাসি না থাকলে, মাজুষের জীবন এক্ষেয়ে নীরস ও নিরানন্দ হত। হাসতে জানলে গন্তীর মুথে উপদেশে যে কাজ হয় না, অনেক সময় হাসিতে তার দশগুণ কাজ হয়।

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের অধ্যাপনা আমরা যথন শুনতে যেতাম, তথন দেখতাম যে তিনিও মার্জিত স্থক্চিসম্পন্ন ও বিশ্বজ্ঞনভোগ্য হাস্তরসের পরিবেশক ছিলেন। তিনি শুরু লেখায় নয়, বয়ু মজলিসের আলোচনায় ও অধ্যাপনায় নির্মাল স্বচ্ছ হাস্তরসের ফোয়ারা ছোটাতেন। শন্তব্ধ ও ব্যাকরণ নিয়ে অন্ত কেউ এমন হাস্তরসের স্ষ্টি করতে পারতেন বলে আমার জানা ছিল না। তিনি গন্ধীর মুখে অধ্যাপনা করে যাচ্ছেন কিন্তু

তার কথার ফোয়ারায় হাস্তকোতুক ও রঙ্গরিসকতায়
সমস্ত ছাত্র একেবারে আয়হারা হয়ে হাসিতে ক্লাস ম্থর
করে তুলত। তিনি কিন্তু গন্থীরমূথে পড়িয়ে য়েতেন।
ইংরাজি কাব্য সাহিত্য, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য ও বাংলা
সাহিত্য থেকে তুলনামূলক রচনা মূথে মূথে অনর্গল বলে
অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে য়েতেন। পাণ্ডিত্যের
সঙ্গে হাস্তরসের এমন অপূর্কা সমন্বয় এই একটিই
দেখেছি।

দিকেন্দ্রলালের হাসির গানে, রঙ্গরসের কশাখাতে কারও কারও মন থেকে কৃষভ্যাসের ভূত নেমে গিয়েছে। একবার দিকেন্দ্রলালের শশুর ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে শ্রীরামপুরের নন্দলাল গোস্বামীর নিমন্ত্রণ হয়। সেথানে নন্দলাল গোস্বামী দিকেন্দ্রলালের মৃথে হাসির গান শুনতে চাইলেন। তথন দিজেন্দ্রলাল তার "নন্দলাল" গানটি সেই সভায় শুনিয়ে দিলেন।

"নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ,
স্বদেশের তরে যা করেই হোক রাখিনেই সে জীবন।
সকলে বলিল, আহা হা কর কি কর কি নন্দলাল!
নন্দ কহিল বসিয়া বসিয়া রব কি চিরটা কাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ
তথন সকলে বলিল বাহবা, বাহবা, বাহবা বেশ।"

ইত্যাদি।

গোস্বামী মশাই বলতেন, গানটি শুনে তাঁব স্বভাবের অনেক 
ত্র্নিলতা ভ্রুবরে গিয়েছিল। অনেকের ধারণা দ্বিজেন্দ্রলাল
এই গানটি বাগ্যীবর স্থরেন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন।
কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর স্থরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী'পরে
এই "নন্দলাল" কবিতাটির উচ্চপ্রশংসা প্রকাশিত
হয়েছিল।

দিজেন্দ্রলালের অনাবিল হান্মরদের কবিতা "পারত জন্মনা কেউ বিয়াৎ বারের বার বেলা," "হতে পারতাম আমি কিন্তু মস্ত একটা বীর," "আমরা পাঁচটে এয়ার—দাদা আমরা পাঁচটি এয়ার," "We are reformed Hin lu," "আমরা বিলাত ফের্লা ক ভাই" প্রভৃতি গানগুলির ব্যঙ্গ-বিক্রপ একেবারে উদ্দেশ্যহীন ছিল না। সেই ব্যঙ্গের পেছনে লুকিয়ে ছিল তীব্র ভর্মনা, মর্মন্থদ বেদনা আর লুকাইত অশ্রু।

"আমরা ইরাণ দেশের কাজি," "পাচশ বছর এমনি করে আসছি সয়ে সমুদ্র," "সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলার," "আজি এই শুভদিনে" প্রভৃতি গান গুলিতে গভীর শ্লেষ আছে।

জজ সারদা চরণ মিত্রের বাড়ীতে একদিন পূর্ণিমা মিলন হয়। সেই সভায় দিজেন্দ্রলালের মৃথে "আজি এই গুভ দিনে," "আমরা ইরাণ দেশের কাজি," "পাচশ বছর এমনি করে আসছি সয়ে সমৃদ্য়" প্রভৃতি গান শুনে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "এ কি হাসির গান ? এ থে cruelest tragedy!"

পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ঠিক শ্লেষ বিদ্রুপ নহে, উহা কৌতক মাত্র। দে কোতুকেৰ অন্তরালে স্তরে স্তরে করুণা, অন্তকপে সমবেদনা যেন সাজান রহিয়াছে। শ্লেষ বিদ্রুপ যাহারা করিয়া থাকেন ভাহারা অভিজ্ঞতা এবং পবিত্রতার উচ্চ আসনে বসিয়া অপরকে হীন জ্ঞানে শ্লেষ বিভূপের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ... কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যাহাদের লইয়া সরল হাসি হাসিতেন, স্বয়ং তাহাদের দলে মিশিয়া যাইতেন।" "আমরা সেজেচি বিলাতি বাদর"—এই এক 'আমরা' শব্দ প্রয়োগ করেই ইউরোপের অন্তকরণ-প্রিয় বাঙ্গালী সাহেব-দের ওপর কি গাট অক্তকম্পা প্রকাশ করা হয়েছে। .. Reformed Hindus, ইরাণ দেশের কাজি, ইংরেজ নবিশের ধর্মমত পরিবর্তন প্রিয়তার গানে, নন্দলালের দেশ হিতৈষণায়, প্রত্যেক হাসির গানে, প্রত্যেক বাঙ্গে, প্রত্যেক কৌতুকে তিনি নিজেকে বাদ দেন নি। নিজেকে জড়িয়ে কৌতুক করেছেন।

'কেরাণী' কবিতায় তিনি লিখছেন—

"থেটে থেটে থেটে— অস্থি হোল মাটি , এবং গৃহ হোল মেটে ; শ্যা হল তক্তপোষ; আর না থেয়ে না দেয়ে,
বাতিবাস্থ নিয়ে তিনটি আইবুড় মেয়ে;
বেছে বুড় বরে
ভাল কুলীন ঘরে
দিলাম বিয়ে যত্ন, বায় ও বিষম কট করে,
স্থী হলে। গতাস্থ, কি করি ? শোকতপ্ত অমনি—
আমি কল্লাম বিয়ে একটি ন' বর্ষীয়া রমণী।"

কেরাণীর ছঃথের সংসারে ছঃথ ও বেদনা, অভাব ও অন্টিনের মধ্যে তার স্থী বিয়োগের পর একটি ন' বছরের 'রমণা'কে বিয়ে করার বিছমনাকে তিনি ব্যঙ্গবিজ্পের কশাখাত করে তাঁর অন্থরের বেদনা প্রকাশ করেছেন। "শীহরি গোস্বামী" কবিতার প্রথম পঙ্ক্তিতে দিজেক্ত্রনাল লিথলেন—

"একনা শ্রীহ্বি, প্যান্টটা কোটটা পরি' থাচ্ছিলেন ত টেবিলেগে কাটলেট, রোষ্ট, ক্যারি; চতুদ্দিকে বিভারত্ব, শাল্পী, শিরোমণি, ভাষবত্ব, স্মৃতিরত্ব---হিন্দুধর্মথানি; ছিলেন সঙ্গে অভা আরো মান্ত গণ্য, বিশেষ লক্ষ্য ( টিকীর দৈর্গ্যে ) মহেশ চূড়ামণি।"

বিজেদ্রনাল পণ্ডিত শ্রীগরি গোস্বামীকে পাণ্ট কোট পরিয়ে টেবিলে টিকীপারী পণ্ডিতদের মধ্যে বসিয়েছেন। তারপর তাকে কটিলেট, রোষ্ট ও ক্যারি থাইয়ে বিশুদ্ধ রক্ষ পরি-হাস ও বাঙ্গ বিজ্ঞপ করেছেন।

"ভট্পন্নী সভা" নামে একটি দীর্ঘ কবিতায় বিজেক্ত্র-লাল কথার মায়াজাল সৃষ্টি করে কোন পার্থকাবিহীন: নিরর্থক তর্কে এমনি অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে তাতে দেবগণও বিচলিত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কাছে এর মীমাংসার জন্ম ছুটে গিয়েছেন।

"একদিন ভট্টপাড়ায় মহা তর্ক হৈল,
'তৈলাধারই পাত্র, কিন্ধা পাত্রাধারই তৈল',
সে গভীর প্রশ্ন, এবং সে বিষম তর্ক
মীমাংসা করিতে মিলে যত পক পক
পণ্ডিতেরা শেষে, টোলে সবাই এসে
কল্লেন মহা সভা একটা অশ্বিন বঙ্গদেশে।"

দেই কবিতার চতুদ্দশ পঙক্তিতে তিনি লিথলেন—

"(— যদিও তাঁদের কেশ মাথায় করিবারে ছিন্ন ছিলনাক বড় বেশী এক এক টিকি ভিন্ন, তব্দে প্রসঙ্গ, হয়ে গেল ভঙ্গ বেড়ে গেল অনেকেরই টাকের চাকচিক্য;) এসম্ভকে বাড়িল আরো চুলের তুর্ভিক্ষ।"

এই রকম অসংখা বাঙ্গ কবিতার মধ্য দিয়ে নির্মাল, নিছক শুচিশুল আনন্দ পরিবেশনই দিজেল্রলালের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর হাসির গান অত্যন্ত স্বক্ষচিপূর্ণ। সাহিত্যে কুরুচির প্রশ্রম দেওয়া তিনি অত্যন্ত বিদ্বেদের চোথে দেখতেন। অর্দ্ধশতাকী আগে আমাদের সমাজচিত্রগুলিকে ব্যঙ্গ-কবিতার মাধ্যমে দিজেল্রলাল তংকালীন সমাজকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন।

১৯১৩ সালের কথা। দিজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় 'ভারতবর্ধ' মাসিক পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হল। দ্বির হয়ে-ছিল বৈশাথ থেকেই এর বর্ধ আরম্ভ হবে। কিন্তু তার সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার অন্তমতি আসতে তু'মাস দেরী হল। স্থতরাং 'আধাঢ়' থেকেই বর্ধ স্থ্রু হবে দ্বির হল।

প্রমথ ভট্টাচার্য্যের মাধ্যমে তার বন্ধু শরংচক্র চট্টোপাধ্যা-মের নিকট থেকে 'ভারতবর্গের' প্রথম সংখ্যার প্রকাশের জন্ত "চরিত্রহীন" উপন্তাসের পাঞ্চলিপি রেন্ধুন থেকে এসে পৌছল। দিজেক্রলাল 'চরিত্রহীন' পড়ে মন্তব্য করলেন —মেসের ঝিযে উপন্তাসের নায়িকা সে উপন্তাসে শালীনতা বন্ধায় থাকা সন্থব নয়। স্কৃতরাং দিজেক্রলাল 'চরিত্রহীন' ভারতবর্ষে' প্রকাশ করতে সন্মত হলেন না। স্কৃতরাং 'চরিত্রহীন' আবার রেন্ধনে ফিরে গেল।

স্থানশচন্দ্র সমাজপতিও তার 'সাহিতা' পত্রে 'চরিত্র হীন' প্রকাশ করতে সম্মত হন নি। তিনি 'চরিত্রহীন' উপস্থাসকে অতি উপাদের 'মাটার লুচি' আথাা দিয়েছিলেন এবং শরংচন্দ্রকে তিনি কিছু 'ময়দার লুচি' তার 'সাহিতা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্ম দিতে সনির্কান্ধ অন্থ্রোধ করেছিলেন। পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা সাহিত্যে শ্লীলতা বা অশ্লীলতার ব্যবধান এতই কঠোর ছিল। দিজেন্দ্রলালও সে সময়ে কোন রকম কুক্চির প্রশ্র দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তাঁর বাঙ্গ কবিতায় কোথাও নিছক, নির্মাল

অনাবিল হাশ্যরস ছাড়া আর কিছু স্থান পায় নি। সেগুলি ছিল শরং জ্যোস্থার মত শুচিশুল ও নির্মাল।

'হরিনাথের শশুরবাড়ী যাত্রা' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে হাস্তরস ও বাঙ্গবিদ্ধপের এক নির্মাল প্রশ্রবণ। এটি বাংলা সাহিত্যে এক অনবছ ও অতুলনীয় সম্পদ। শ্রীহরিনাথ দত্ত তুর্গাপূজার ছুটিতে একদিন ট্রেণে চড়ে পাটনা থেকে তাঁর শশুর বাড়ী হুগলী ঘাটে আসছিলেন। তিনি পাটনায় নামমাত্র চাকরি করতেন।

"পাটনায় চাকরি করেন; কি সে চাকরির কি অর্থ বলা কিছু শক্ত; কারণ এটি ব্যক্ত যে.হরিনাথ মাঝে মাঝে শশুরকে তাঁর, তাক্ত করতেন টাকার জন্মে; যেন বা তাঁর কন্সায় বিয়ে করে অভাগিনী চির অবক্ষরার পিতুমাত উভয়কুলই করেছিলেন উদ্ধার।"

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সমাজব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গবিজ্ঞপের কশা-ঘাত করলেন। তারপর হরিনাথ যথন ট্রেণে আসছিলেন তথন এক ভদ্বাক্তি তার পাশে বসেছিলেন। তিনি হরি-নাথের ভাব গতিক দেথে

"জানলেন দেই বুড়, ব্যাপারটি যা গুঢ়
তাহার নাম ও বাড়ী, নক্ষত্র ও নাড়ী
জানলেন স্বই—হরির পত্নীর ব্য়সটি পর্যাস্ত।"
হরিনাথের মুথে কাল মিসমিদে এক মুথ দাড়ী দেথে তিনি
হরিনাথকে তার দাড়ি কামিয়ে কেলতে উপদেশ দিলেন।
হরিনাথও অনেক বিচার বিবেচনার পর দাড়ি কামাতে
সম্মত হলেন। তথন

সবিশেষ অন্নেষণে বর্দ্ধমান ইটেসনে
পেলেন একটি নাপিত
এখন দাড়ি অতি প্রবীণ, নাপিত অতি নবীন
বাকি সময় অন্ত মিনিট; এত তাড়াতাড়ি
হবে—ভাবল পরামাণিক —কামান এ দাড়ি ?
যা হক দে বিষয়ে চিন্তা কল্লেই নিজের ক্ষতি;
( নাপিতেরও পয়সার দে দিন টানাটানি অতি )
বল্ল একটা টাকা নেবো কামাতে এ মস্ত
প্রবীণ দাড়ি। হরি স্বীকার, করি তায় ট্যাকস্থ
পরামাণিক ভাইর, ক্ষুরটি করে বাহির।
শীত্র বসা হল কর্তে নৈপুণ্য তার জাহির।"

# ननात प्रोक्ट्यात गापनकथा...

# 'वक मिर्मिरिडिड जिना लिखा-चे जाभार भक्त"

রূপ লাবণ্যের জন্য কুমারী নন্দা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করেন। লাক্স মাথুন ... লাকোর কোমল ফেনার পরশে চেহারায় নতুন লাবণ্য আনবে! লাক্স মাথুন ... লাক্সের মধুর গন্ধ আপনার চমৎকার লাগবে! লাক্স মাথুন ... লাক্সের রামধনু রঙের মেলা থেকে মনের মতো রঙ বেছে নিন। আপনার প্রিয় সাদাটিও পাবেন। ভুক সৌন্ধর্যার যত্ন নিন, লাক্স মাথুন।

চিত্রভারকাদের বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান



দায়িকার ভূমিকার

্রাপ্তসা নন্দা বলেন - লোক্স সাবানটি চমৎকার আর রঙগুলিও কি সুন্দর ! ' ছিল্পান নিডাবের তৈরী দাড়ির এক দিকটা কামান হরেছে এমন সময় গাড়ীর ঘণ্টা বাজল। তথন হরি—

"চাদর মাদর ফেলে লোকজন ঠেলে উঠলেন গিয়ে, বহুৎ কষ্টে পুনরায় রেলে।"

় । গেল সে রেল গাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়ি ; রইলই কামান অর্দ্ধ হরিনাথের দাড়ি।"

তথন দেই ভদ্রলোকের কুপরামর্শে দাড়ি কামাতে গিয়ে হরিনাথ তার এই অবস্থার জন্ম ভদ্রলোককে দায়ী করলেন।
যাই হোক ট্রেন হুগলীতে থামলে হরিনাথ তীব্র বেগে
ট্রেণ পেকে নেমে একথানা ছ্যাকড়া গাড়া ভাড়া করে
শুশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে ধাত্রা করলেন। রাত্রি তথন চ্পুর।
হরিনাথ শুশুরবাড়ী এসে পৌছলেন। তার ডাকাডাকিতেও বিশ্বত মুথ দেখে—

"জেগে উঠল সবাই ভেবে ডাকাত পড়ল নাকি ? চাকরেরা উঠে সবাই লাঠি করে থাড়া হতভাগ্য হরিনাথকে কল্ল বেগে তাড়া।"

কঠাবার ওপর থেকে ভকুম দিলেন, "মারো বেদ্ধ বজ্জাত কোর কো।" "আমি, আমি, আমি চিংকর করিলেন হরিনাথ"। হরিনাথ ত লাঠি থেয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়লেন। স্বাই তাকে বেঁধে কাবে করে বাব্র কাছে নিয়ে এল। তারপর "দিল মনঃপৃত জোরে ত দশ জুতো।" "হরি বলল, আমি জানাই।"

"স্বামাই! তবে কোনা সেল একটা দিকের দাড়ি ?" হরিনাথ বললে, "ফেলেডি তা কামাইয়ে।" যথন সকলে নিঃসন্দেহ হল, "গ্ৰা, স্বামাই ত বটে, তথন সকলে দাক্কণ অপ্ৰস্তুত হলেন।

শেষে শ্বী সৌদামিনী হরির এই বীভংস চেহারা দেথে মুর্চ্ছিত হল। তার চোথেমুথে জল দিতে তবে তার মৃচ্ছা ভঙ্গ হল। থাক প্রভাতে হরিনাথ—

"ছাড়ি সাধের শগুরবাড়ী
জেগে সারারাত্রি, প্রাতে কামাইয়া দাড়ি
চড়ে পুন নৌকা, ছাাকড়া এবং রেলের গাড়ী—
উক্ত দিনই হরিনাথ কের পাটনায় দিলেন পাড়ী।"
যথন বাংলা সাহিত্য ও সমাজে হাল্ডরসের ত্র্ভিক্ষ ছিল
তথন দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলার সর্ব্বর এই নিশ্বল হাল্ডরসের

কবিতার বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট ও সমাজকে হাত্মম্থর করে বেথে গিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর "কর্ণ বিমর্দ্দন কাহিনী" শীর্থক সরস কবিতায় আবিষ্কার করলেন থে ভগবানের কান ছটি স্বষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল তা আকর্ষণ করবার জন্ম।

> "কর্ণ দিবার কি কারণ অন্ত যদি না তা আকর্ষণ জন্ত ? যদি বল সেটা শালী ভিন্ন অপর কবে নয় আদর-চিহ্ন ; তব্ যদি সাহেব অল্লে স্বল্লে টানে, হয়ত বা মধুর বিকল্লে";

সাংহ্বকে কৰি অন্ত্রোধ করছেন—

"ঘূসি আসটা রাগে

থেরো নাকো কেবল নাকে!
ও ঘূসি পড়িলে কর্ণে স্তব্ধ

তিভূবন; শুনি শুরু ঝা ঝা শব্দ
ও ঘূসি পড়িলে গণ্ডে জোরে
একেবারে মাথা ঘোরে।"

যদি ও ঘূসিটা চোথে পড়ে তবে তিনি একেবারে কান। ২য়ে যাবেন। আর—

> ভূমি বিলুঠিত পড়িলে বক্ষে। পড়িলে দত্তে বিভগ্ন পঙক্তি। পড়লে নাকে বক্তাবক্তি।

কবি বলছেন, স্নানে স্লিগ্ধ হয়ে, উদরটা ডাল ভাত দিয়ে ঠেনে পূর্ণ করে, গণ্ডে পান ভরে, চাপকান পরে, নিতা আপিদ আদি পুরুষাস্কুম ভূতা,

> "নাকে কর্ণে চুপে চুপে রক্ষা করিয়া কোনরূপে সংসারেতে টিকিয়া আছি রহিনা ঘূসি ফু'সি কাছাকাছি।"

দিজেন্দ্রলালের "ডিপুটী কাহিনী", "রাজা নবকট রায়ের সমস্তা," "নদীরাম পালের বক্তৃতা" "কলিয়জ্ঞ", "নিত্যা নন্দের উপাথ্যান", "শুকদেব" প্রভৃতি অসংখ্য হাসির গান দে সময় বাঙ্গালী জাতিকে হাস্তু পরিহাদে আনন্দম্থর করে রেথেছিল। হাসিক গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ধেমন অদিতীয় ছিলেন, হাসির গান গাইতেও তিনি সেই রকম অতুলনীয় ছিল।

ময়মনসিং থেকে মালদহ, দার্জ্জিলিং থেকে ভায়মগুহারবার পর্যান্ত বাংলার প্রত্যেক জেলায় দিজেন্দ্রলাল চাকরি
উপলক্ষে বদলী হয়েছেন। বাংলার সর্ব্বক্র তিনি নিজে
তার হাসির গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। না গেয়ে
তার কোন উপায় ছিল না। আমরা বাল্যকালে দেথেছি
দিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কি কদর! যদি কেউ
দিজেন্দ্রলালের হাসির গান গাইবার লোক পেয়েছেন, তথনই
তাকে হাসির গান গাইতে অন্থরোধ করেছেন। তা সভাসমিতিতেই হোক আর কার ওবাড়ীর বৈঠকখানায়ই হোক।
আর দিজেন্দ্রলালের হাসির গান শুনবার জন্ম লোকের এতই
আগ্রহ ও কোতৃহল ছিল যে দেখানেই শত শত লোক
এসে সমবেত হয়ে সেই কোতৃকজনক গান শুনে প্রাণভরে
আনন্দ উপভোগ করেছেন। দিজেন্দ্রলাল তার হাসির

গানের মধ্যে বিলাতের হিউমার বা বাঙ্গ এদেশে আমদানী করে তার সঙ্গে শ্লেষের মাদকত। মিশিয়ে দিয়েছেন। তারপর বিলিতী চংয়ের স্করে সেই হাসির গান প্রচার করেছিলেন। সে গান বাংলা ভাষায় এক অপূর্ব্ব সম্পদ্ হয়ে আছে। বাংলার সকল শ্রেণীর ভণ্ডকে ধরে তিনি বাঙ্গ করেছেন। কেউ কিন্তু তার প্রতি অসন্তুপ্ত হয় নি। ছিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালী সমাজে একটা ভাব-বিপ্রবের স্পৃষ্টি করেছিল। বাংলার সর্ব্বর ছিজেন্দ্রলাল একদিন তার অপূর্ব্ব হাস্থারসের মিগ্ধ স্বত-উচ্ছৃসিত অনাবিল নিঝার ধারায় বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করেছিলেন।

বাঙ্গালী এক আত্মবিশ্বত জাতি। তাই বাঙ্গালী আজ পেই প্রতিভাধর দিজেন্দ্রনালের হাসির গান ভুলেছে। দিজেন্দ্রলালকে ভুলেছে। তাই দিজেন্দ্রলালের জন্মশতান্দীর স্চনায় তাঁর হাসির গানের কথা বাঙ্গালী জাতিকে শ্বরণ করিয়ে দিলাম।



# কটকে চৰিশ মাস

মামার বাডী রামেশ্বরপুর থাকবার ফলে মালেরিয়ায় ধরে-ছিল। কালীঘাটে চলে এসে ওষুধ-বিষুধ থাওয়ায় জরটা বন্ধ হোয়ে যায়, কিন্তু শরীর সারে না। কোনো ভাল জায়গায় চেঞে যেতে পারলে অল্প দিনে শরীরটা সেরে যেতে পারে। কিন্তু যাই কোণা ? আগে যেমন হট্বলতে দেওঘর চলে যেতুম, এখন আর তা হবার উপায় নেই। মামা-মামী এখন আর দেওঘরে নেই। এখন যেখানেই যাই, প্রসা থরচ চাই। সেদিকে হাত থালি। স্থতরাং এ অবস্থায় কোথায় যা 9য়া যায় ? ভাবতে লাগলুম নানা मिक मित्र। किन्नु क्लान ভाবनाई यथन कुल পाय ना, তথন হাতের কাছে থবরের কাগজের একট্করো বিজ্ঞাপন ভেমে এল—'রতন-এপ্টেটের কটকস্থিত সদর কাছারীর জন্ম একজন বাঙ্গালী কেশিয়ার চাই। কোয়ার্টার হইবে। স্থান স্বাস্থ্যকর।' সেইটুকুকে অবলম্বন কোরে উৎসাহে উৎফুল্ল হল্ম। সেই দিনই একথানা দর্যাস্ত লিখে ভাকে ছেড়ে দিলুম। দর্থাস্টা ছাড়বার আগে পর্যন্ত মনের মধ্যে যেরকম আশা-উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, ছাডবার পরেই দিনের-পর-দিন তা কমে আসতে লাগলো। ঘরের সন্ধান-প্রদীপ উদ্বে দেবার জন্মে একটা কাঠি থাকে. মনের এ-দীপ উদ্বে দেবার কাঠি কোথায় পাই ? ভাবছি; খবই ভাবছি। দশ-বারো দিন কেটে গেল। প্রদীপ প্রায় নিভে এসেচে। প্রর দিন, যোল দিন। হঠাং দক্ষিণের বাতাদে নিবস্ত প্রদীপ জলে উঠলো—'আপনার দর্থাস্ত মঞ্জুর হইরাছে। যথাসম্ভব সত্তর আপনি চলিয়া আস্থন।' স্থতরাং আর দেরী না কোরে, তল্পী-তল্পা বেঁধে পরের দিনই কটক যাত্রা করলুম। ভেবেছিলুম মাদ-ছই-ওথানে থেকে, শরীরটা একটু সারলেই চলে আদবো! কিন্তু তা হয়নি, তু'মাদের জায়গায় পুরো তুটি বছর ওখানে আমি কাটিয়ে আসি। আজ কটকের সেই চবিবশ মাসের কথা, পঞ্চাশ वहरद कीन युष्ठि घाँछी-घाँ। कारत निशर वरमि।

গত বোশেখ মাদের 'সংহতি' পত্রিকায় দেওঘর সম্বন্ধে লেখা সমাপ্তির স্থত্তে লিখেছিলুম—

'দেওঘরের কথা ফুরুলো।

নটে গাছটি মৃড্,লো।——তবে বর্ণার জল পেয়ে আবার বিদি নটে গাছ গজায়, তথন আবার দেখা যাবে।' এখন দেখচি, আয়াঢ়ের জল পেয়ে, নটে গাছে ছ্'চারটে কচিপাতা দেখা দিয়েচে। তাই আবার কলম তুলে নিয়ে,—দেওঘরের নয়—কটকের এই কাহিনী।

উড়িগ্যার পথে এই আমার প্রথম পদার্পণ। এর আগে ওদিকে আমি কথনো যাইনি। সম্ভবতঃ বাংলা ১৩১৮ দালে আমি কটকে যাই। স্থতরাং তথন আমার বয়দ তিরিশ। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তথন উড়িয়া আজকের মত এতটা শিক্ষিত ও উন্নত হয়নি। সার্ উডিগ্রার একটি মাত্র জন-নায়কের নাম তথন সকলের সঙ্গে পরিচিত ছিল-এম. এস, দাস। কাছে সম্বন্ধের উংকলের প্রতিনিধি হিসাবে সম্ভবতঃ একমাত্র তিনিই সে সময় ভাইস্রয়ের কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। আমি কটকে চব্দিশ মাদের মধ্যে যে সমস্ত মহামুভব ব্যক্তির দারিধ্যে এদে তাঁদের স্বেহ্-প্রীতি ভালোবাদা পেয়েছিলুম, তাঁদের মধ্যে স্বর্গতঃ এম, এম, দাদ (মধুস্দন দাস) অক্তম। কটকে থাকা কালে আমি অনেকবার তাঁর গৃহে গিয়েছি। সে সময় কনিকার রাজার তিনি ছিলেন অভিভাবক ও উপদেষ্টা। বিখ্যাত 'উংকল ট্যানারী' তাঁরি উৎদাহ ও উত্তমে সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে চর্মজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রথম বুহদায়তন কার্থানা বোধ হয় এই 'উৎকল ট্যানারী'। উৎকল ট্যানারীর জুতা রূপে ও গুণে বিলাতীর সমকক হোয়ে উঠেছিল; অথচ বিলাতী জুতার তুলনায় তার দাম ছিল থুব কম। উড়িগ্রায় গো-সাপের সংখ্যা ছিল প্রচুর। গো-সাপকে ওথানে গদী সাপ বলা হয়। গদীর চামড়ায় খুব স্থন্দর জুতা তৈরী হোত। এর চামড়ায়

জুতা ও অন্তান্ত দ্রব্য প্রস্তুত ধারা একদিকে যেমন গো-সাপের সংখ্যা হ্রাস পায়, অপর দিকে গো-সাপ নিধন কাজে এক শ্রেণীর দরিন্ত লোকের অর্থাগমের উপায় হয়। গো-সাপের চামড়ায় তৈরী এক জোড়া জুতা (Shoe) আমি কিনেছিলাম। দাম বোধ হয় ২ টাকা কি ২॥॰ টাকা। সে জুতা দেখতে যেমন স্থলর, তেমনি মোলায়েম। তার ফিনিশ (finish) ছিল ঠিক বিলিতীরই মত। টিঁকে-ছিলও অনেকদিন।

আমার এক বন্ধু—মহানন্দবাবু—আলিপুর বেলভেডিয়ার রোডে থাকতেন। ওঁরা ছিলেন খৃণ্টান। ওঁদের এক আত্মীয়ের বাড়ী কটকের বন্ধীবাজারের ঐ দিকে। আসবার পৃষ্টিন মহানন্দবাবুর কাছ থেকে ওঁদের নামে একখানা চিঠি নিয়ে রেখেছিলুম। মহানন্দবাবু ঐ চিঠিতে ওঁদের লিখে দিয়েছিলেন, আমাকে সব বিষয়ে যেন ওঁরা সাহায্য করেন। এর আগে কখনো যাইনি, নতুন জায়ণা, ওখানকার পথ-ঘাট চিনি না। কোথায় রতন এটেট, কোথায় তুলসীপুর—কিছুই জানি না। সাহায্যের দরকার বই কি। স্ক্তরাং মহানন্দবাবুর চিঠি আমার খুব কাজে লেগেছিলো।

মধারাত্রে আমার কামরায় একজন উডিয়া ভদ্রলোক উঠলেন, পুরী যাবেন। পুরী জেলায় তার বাড়ী। তিনি একজন ডেপুটী-ম্যাজিষ্টেট। তার সঙ্গে নানাবিষয়ে গল্প-গাছা চলতে লাগলো। বয়দে তিনি আমার চেয়ে ৮।১٠ বছরের বড় বলে মনে হোল। তাঁর মুখে শুনে আশ্চর্য হলুম যে, উড়িয়া জাতির মধ্যে দে সময় একমাত্র তিনিই ডেপুটী-ম্যাজিষ্টেট। তারপর কটকে ত্বছর থেকে জানতে পারি, দে সময় উড়িক্টার বড়-বড় রাজ-কর্মের অধিকাংশই নিযুক্ত ছিল—বাঙ্গালী—আজকের এই অধঃপতিত অবজ্ঞাত অক্তাক্ত প্রদেশের অপ্রিয়-বাঙ্গালী। শুধুই রাজকার্যে নয়, উডিগার অনেক বড বড জমিদারীর মালিক ছিল—বাঙ্গালী। আমি যে-রতন এষ্টেটের কাজে নিযুক্ত হোয়ে এদেছি, তার মালিক বাঙ্গালী। জোড়াদাঁকোর ঠাকুর-গোঞ্চীর এখানে বিস্তৃত জমিদারী। এথানকার আরো অনেক ছোট-বড মাঝারি জমিদারীর মালিক তথন - বাঙ্গালী। তা' ছাড়া, উকীল, মোক্তার, বাারিষ্টার, জঙ্গ, সাব-জঙ্গ, ম্ন্সেফ, ডাক্তার, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসার একধার থেকে দবই বাঙ্গালী। ভারতের অক্যান্ত প্রদেশের মত, উড়ি গায়ও নানাদিকে তথন বাঙ্গালীর মান-মর্যাদা. আদর, প্রতিপত্তি উচ্চপর্যায়ে উঠেছিল। বিশ্বয়-বিমৃগ্ধ অন্তরে তথন সকলে বাঙ্গালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, আদর্শের দিকে তাকিয়ে, তার অনুসরণ ও অনুকরণ কোরে নিজেদের ধন্ত মনে করতো। অবশ্য তথন বেহার ও উড়িগ্যা বাঙ্গলা প্রদেশেরই অস্তর্ক্ত ছিল। ঐ ১৯১২ शृष्टांक व्यक्तिहें त्वां इत्र शृथक दहारत्र यात्र। याहे दहांक, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাঙ্গালীর দেদিনের সে চাকা-ঘরে গিয়েচে, পাশার ঘূঁটা আজ উলটো পড়তে স্কন্ধ করেচে। ৫০ বছরের ব্যবধানে আজ বাঙ্গলার, এই অবস্থা, স্থতরাং আর ৫০ বছর পরে তার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়াবে, কর্ণেল ইউ এন মুথার্জির 'A dying race' য়ের মত তার হিদাব, জ্ঞানী অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরাই করবেন। আমি আমার পুরানো স্থৃতির সূত্র ধরে এবিধয়ে হ'একটা কথা বললম মাত্র।

রেলের কামরা থেকে কটক ষ্টেশনে ষথন নামলুম, তথন ভোর বেলা। চারিদিকে একট্ একট্ অন্ধকার আছে। টেশনের বাইরে এসে একথানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করলুম। গাড়োয়ানকে মহানন্দবাবুর সেই আত্মীয়ের নাম ঠিকানা বলাতে, দে আমাকে অল্লকণের মধ্যে তার বাড়ীর সামনে এনে নামিয়ে দিলে। দেখলুম, ষ্টেশন থেকে খুবই কাছে, ঘোড়ার গাড়ীর কোন দরকারই ছিল না, একটা কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক আর বিছানা চাপিয়ে দিলে থুব সহজেই হেঁটে আদা যেত। রোজ এইরকম সময়ে সাত মাইল ইেটে প্রাতভ্রমণ করা যার চিরকালের অভ্যাদ, এট্রু তার পক্ষে 'সিন্ধুর **কাছে বিন্দু** ত্লা।' ওঁরা তথন ঘুমুচ্ছিলেন; ডাকা-ডাকিতে উঠে পড়ে দরজ। খুলে বাইরে এলেন। আমি যে আজ এই গাডীতে আদবো এটা यनि এ দের চিঠি দিয়ে আগে জানাতে পারতুম, তা হোলে—ট্রেগ থেকে প্লাটফরমে নেমেই এঁদের দেখা পেতুম।

হাত মৃথ ধুয়ে, একটু বেলা হোতেই, কিছু জলযোগ
করবার পর, ওদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে, আমার কর্মন্ত্র
তুলদীপুর ও দেখানে রতন এস্টেটের অকিস দেখে এলুম দি
রতন এস্টেটের মালিক শ্রী জে-এন বস্ত মহাণয় যে প্রকাণ্ড

লোয় থাকতেন তারি বিস্তার্গ কম্পাউণ্ডের একধারে
ক্রুটের অফিস। এটা সদ্র কাছারী। বিশ-প্রিশঙ্গন
ধর্চারী এথানে কাজ করেন। তা' ছাড়া জমাদার ও
ইক, বরকন্দাজের সংখ্যাও দশ বারো জন। এঁরা
কলেই উড়িয়া। উড়িয়া ভাষাতেই সেরেস্তার কাজকর্ম
লে। শুধু ক্যাশ ডিপাটমেন্টেটাই বাঙ্গলা থাতা-পত্রে ও
ইসাবে চলে। এ ডিপাটমেন্টে শুনু আমি ও আমার
।কজন সহকারী মনীক্রনাথ গুপু।

বাংলো কম্পাউণ্ডের অপর প্রান্তে সারি সারি তিনথানা াকা ঘর; ইটের দেওয়াল, থড়ের ছাউনী। চ্যাটাইয়ের াত এ-দেশের একরকম জিনিষের মজনত সিলিং দেওয়া। এরই একথানা ঘরে আমার থাকবার বাবস্থা হোল। একথানা তক্তাপোষ, একথানা ছোট টেবিল, খান চই চেয়ারও পাওয়া গেল। আমার সামার জিনিয-পত্র নিয়ে, বিকেলেব দিকে আমার এই ঘরে এসে পড়ল্ম ও অফিসের একজন বর্কন্দাজের সাহায়ে আমার বিদেশের এই ছোট সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে ফেললুম। এই বরকন্দাজটির নাম—স্থায়া। ঠিক হোল, স্থায়া আমার জন্যে তু'বেলা এখানে রানা করবে, আমিও থাব, দে-ও খাবে। বাজারটাও তার দারা হবে। এক পাশে ছোট একটা রান্নাঘরও ছিল, স্কুতরাং কোন বিষয়ে কোনও অম্ববিধা হোল না। সকালে উঠে খানিক বেডিয়ে এসে. আমি প্রদা দি, স্থথিয়া বাজার কোরে আনে; স্থথিয়া রাঁধে আমি থাই। এইভাবে বেশ নিয়মের মধ্যে এবং সহজভাবে দিন ওলো কাটতে লাগল। সূর্য ওঠে আবার অস্ত যায়; অন্ধকার নামে, আবার ভোরের আলোয় চারিদিক ঝল্-মল্ করে। নতুন দেশের পাখীরা নতুন স্থারে গাছে গাছে ডেকে ওঠে; তারি সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আমার জীবন-পুথির পাতাগুলোও দেকালের কটকের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় বেশ আনন্দ ও আরামে একটা একটা কোরে উল্টে যেতে লাগলো। মাদ থানেকের মধ্যেই আমার চেহারার বেশ পরিবর্তন ঘটলো।

আসবার সময় ভেবেছিলাম, মাস-তৃই পরে, বায়ু পরিবর্তনের ফলে চেহারাটা একটু সারলেই দেশে ফিরে আসবো, কিন্তু তা হোল না। মন রাজী হোল না। বিদেশের শুভাকাজ্জী জল-হাওয়ার সঙ্গে নেমক-হারামী করতে পারল্ম না। মাদ-দেড়েক পরে, অফিসের থুব কাছে তিনটাকা মাদিক ভাড়ায় ছোট একটা বাদা ভাড়া কোরে দেশ থেকে আমার স্বী ও শাশুড়ী ঠাকরুণকে আনালাম। এতে স্থিয়ার রান্নাথরের কান্ধ বেহাত হোয়ে গেল, তবে নিতা বান্ধার করাটা তার হাতেই রইলো।

কটকের যেদিকটায় ঘন-বসতিপূর্ণ এবং লোকবহুল, সেটাকেই সহরাঞ্চল বলা হোত। তুলদাপুর তার বিপরীত দিকে—এটা একটু নির্জন, হটুগোলশৃহ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অঞ্চল। কটকের এই ছ'দিকে ছটো নদী—কাঠজুড়ী আর মহানদী। কাঠজুড়ীর ঐ দিকটাতেই সহরাঞ্চল,—দোকান-পদার, লোকজন, হাট-বাজার। তুলদীপুর অঞ্চটা মহানদীর কাছে। এথানকার রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ছাড়া-ছাড়া এক-একটা বাংলো, কোথাও কোন হৈ-চৈ, হটুগোল নেই। এ ছাড়া ষ্টেশনের ঐ দিকে বক্সী-বাজার। বক্সী-বাজারেও কিছু দোকান-পত্তর, লোকজন, কেনা-বেচা আছে।

তুলদীপুর অঞ্চলে থাকেন রেলের গার্ড-দাহেবরা, কলেজের প্রিন্সিপাল, প্রফেদার, দরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম-চারীরা, ডাক্রার, বাারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি অভিজ্ঞাত দম্প্রদায়। স্থপ্রদিদ্ধ শতবর্গজীনী সাহিত্যিক স্থর্গতঃ রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মশায়ও ঐ সময় কটকে থাকতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়দ প্রায় শতবর্গ হোয়ে ছিল। ঐ সময় তিনি বাকুড়ায় তাহার দেশের বাড়ীতে থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে কোলকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয় তাঁর এই দেশের বাড়ীতে তাঁর পাণ্ডিতা ও গবেষণার জন্ম তাঁরে কম্বর্ধিত করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। দে সময় তিনি লিগতে পড়তে না পারলেও, কাপা হাতে যে তাঁর নামটা ঐ অত বয়দেও দই করতে পারতেন, এটা খুবই আশ্চর্মের কথা। ঐ সময়কার তাঁর নাম দইএর একটা প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হোল।

শ্বরণ হইতেছে না। আপনার নামটিও সহজে ভূলিবার নয়। ইতি—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

\* \* \*

এ সময়ে কটকে যে-সমস্ত নাম-করা লোক থাকতেন. ठाँदिन भरता जनकरम्बद्धारक नाम अथारन छैदन्नथ कत्नाम : নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের পিতা-জানকীনাথ বস্তু, রতন এটের মালীক জে. এন. বস্তু ( যোগেন্দ্রনাথ বস্তু ). कौरतानहन्त्र तायरहोत्ती, रज. नि. नृत, ताय स्थारग्नहन्त्र বিভানিধি, ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার জয়ত রোওও শীমতী স্থেলতা রাও, অংশাস্থে স্প্রিত विभिन्नविद्याती अन्तर, वार्तिष्टात स्कृमात तायरहोत्ती প্রভৃতি। জানকীনাথ বস্তু মহাশয় উডিগ্রা প্রদেশের স্ব-জনবিদিত নাম-কর। শ্রেষ্ঠ বাবহার জীবী ছিলেন। কটকে তার স্থাবং অট্রালিকা সকলের দৃষ্টি আকর্মণ করতো। বালাজীবনে নেতাজী কটকে থেকেই লেখাপড়া করতেন। আমার মনিব অথাং বতন এপ্টেরে মালীক জে. এন. বোদ মশায় ছিলেন চলননগরের বিখ্যাত ধনীবংশের স্থযোগ্য চন্দ্রনগর রেল ঔেশনের ওপরেই যে স্তদ্র ঝিল-পোল ক্রিম্পাহাড-ঝর্ণা-লতা গুল্ল-বুক্স-বাগান সম্মতিত মুটালিকা একদা প্রত্যেক রেল্-গাত্রীর চৌথে অপূর্ব গৌন্দর্যনিওত হোয়ে দেখা দিত, দেই বাড়ী এ দেরই।

বয়সাধিকোর ফলে শ্বতির কিছু ছবলতা ঘটা পাভাবিক। কিন্তু বর্ণিত ঘটনাবলী ও তার পরিচয়-বিরতির মধ্যে কোনও ভুলভান্তি নেই বলেই মনে করি। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের স্মৃতির ও-পারে ফিরে চাইলে সব যেন একট খোলাটে বলেই মনে হয়, সব বিষয়েই মনে যেন একট সন্দেহ আমে এটা ঘটেছিল কি ? তিনিই ৩ ঠিক পুমহানদীতে ত প্রায়ই স্নান করতুম, বাসা থেকে খুবই কাছে ছিল নিশ্চয়, কিন্তু কত কাছে ? তার নাইবার খাটটা কোন্দিকে ছিলো? ফুটবল গ্রাউগুটা কোথায় কোন দিকে ? মেডিকেল স্থল ? ক্ষীরোদবাবুর বাংলো ? এম. এম. দাসের বাড়ীটা ? সবই যেন কেম্ন ঝাপদা-ঝাপ্সা। ৫০ বছর পরে আজ এইসব লেথবার ফাঁকে-ফাকে, খোলা জানলা দিয়ে দামনেকার বিস্তীণ দীঘিটার मिटक अग्रमान (हारा थाकि---मोधित छ-भारत के मरतत গাছ-পালা। ভোট ছোট ঐ দিশী থোলায়-ছাওয়া ক্টীরগুলো। তার পেছনে একট্ দূরে ধানকলের ঐ চিম্নী, আরও দূরে—অনেক দূরে—সীমান্তের আকাশ োথানে মাটির দক্ষে ভাব করতে একেবারে তার বুকের ওপর নেমে পড়েচে —গুল মনে ঐ সবের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি ভাবি।

ভাবি অনেক কিছ়। কগনো ভাবি, এই যে পুরোণো শ্বৃতি মন্থন কোরে এই সব-লিথচি, কে এ-সব পড়বে ? পড়ে আনন্দ পাবে, তুরি পাবে ? হা ত কেউ পাবে না। পড়বেই না। তবে তবে — ভু বর্তমান নিয়েই ত কথা নর; কাল অনন্ত, কালে কালান্তরে অগণা মাত্র্যের যাতারাত। হয়ত ভবিগ্রংকালের কোন পাঠক এ লেখা আগ্রহভরে পড়বে; পড়ে আনন্দ পাবে। হয়ত তথন আমার কথা তার মনের একরতি স্থান অধিকার কোরে ফুটে উঠবে। তথন আমি থাকবো না, তাই ভবিগ্রংকালের দেই পাঠককে এখন আমি আমার অন্তরের প্রীতিভরা ধ্যুবাদ দিয়ে রাথলাম।

কটকে এদে আমার নতুন কাজে বাহাল হবার পর. তথন বেশ একটু পুরোণো হোয়ে গিরেছি। এই সময়ে একদিনের একট। মজার ক্যা বলি। ত্থন হাত-ঘজীর (wrist watch) চলন অল অল স্থক হোয়েছে। আমাদের দেরেস্তার একজন কর্মারী 'হোয়াইট ওয়ে লে**ড ল'র** ক্যাটালগ দেখে, একটা হাত ঘড়ীর জল্যে চিঠি দেয়। কয়েক দিনের মধোই ঐ ঘড়ীটা ভিঃ পিঃ হোয়ে **আদে**। ঘটীর দাম এবং মাশুলাদি নিয়ে, ভিঃ পিঃটা বোধ হয় ১৮ টাকার ছিল। কর্চারিট কোঁকের মাখার ঘটী পাঠাতে চিঠি দিয়েছিলেন, কিন্তু আঠারো টাকা চাজ হোয়ে ঘড়ীটা যথন এল, তথন তিনি 'ভিঃ পিঃ' নিতে রাজী না হোয়ে. কেরং দিতে চাইলেন। দেরেস্তার এক জন প্রবীণ কর্মচারী বললেন--"অর্ডার দিয়ে, 'ভিঃ পিঃ' কেরত দিলে কোম্পানীর কাছে রতন এষ্টেরে ছ্রাম হবে। **আমাদের বাবু** কোপানীর একজন পরিচিত খন্দের।' স্থতরাং ওটা ফেরং দিতে পারলে না। তবে, কয়েকজনের পরামর্শে এই সবািস্ত হোল যে, সেরেস্তার ১৬ জনের প্রত্যেকের কাছ হোতে একট। কোরে টাকা নিয়ে, ঐ ১৬ জনের মধ্যে ঘডীটা লটারী কোরে দেওয়া হোক। এ জন্মে ওঁরা আমার কাছেও এলেন। আমি চিরকাল লটারীতে নাম দেবার বিপক্ষে, স্ত্রাং নাম দিতে রাজী হন্ম ন।। কিন্ত ওঁদের ভীষণ পীড়াপীড়ি, নাম দিতেই হবে। শেষে একট্ট

विव्रक भरतहे अकरी होका उँराव मिलाम अवः मिलाम যথন, তথন লটারী-স্থানে গিয়ে দাঁডালাম। কাগজ কেটে ছোট ছোট ৩২টা টুকরে। করা হোল। তার ১৬ থানায় ১৬ জনের নাম আর বাকী ১৬ থানার ১৫ থানাতে ০ লিথে ১থানাতে লেখা হোল 'ঘড়ী'। তারপর হটো মাটির হাড়ী এনে, একটার মধ্যে ১৬ খানা নামের কাগজ ভাঁজ কোরে রাথা হোল, আর অন্ত হাড়ীটায় বাকী ১৬ থানা কাগজ এরপ ভাঁজ কোরে রাখা হোল। 'বালা' নামে আফিদের এক মালী ছিল, সে অকিসের পাশেই একথানা ঘরে থাকতো। তার চার বছরের এক ছেলে ছিল। তাকে এনে, তার চোথ বেঁধে, ছটো হাড়ীর মাঝথানে তাকে বসিয়ে দিয়ে বলা হোল থে. প্রত্যেক হাডী থেকে প্রত্যেক হাতে এক একথানা কাগদ্ধ সে তুলে দেবে। তাই সে করলে। কিন্তু সবাই চম্কে উঠলো যে প্রথম বার তুলতেই আমারই নামে ঘড়ী উঠলো। তথন প্রথমটায় কারুর মূথে কোন কথা বার হ'ল না, সকলে ওঁরা প্রস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। আমি বললাম— "আমার নামে উঠলো, ঘড়ীটা দাও।" তথন ওঁদের মধ্যে একজন যেন ঢোঁক গিলে বললেন—"লটারীটা ঠিকমত হয়নি, একটু দোষ হোয়েচে।" আমি বললুম—"কি দোষ ' উনি বললেন—"ভেতরের কাগজগুলো ভালো কোরে নেড়ে-চেড়ে ঘুলিয়ে দেওয়া হয়নি।" আমি বন্ধুম —"নেডে-চেড়ে ত দেওয়া হোয়েচে। তা' ছাড়া, ও চার বছরের ছেলে, তার ওপর ওর চোথ বাঁধা।' মনে মনে একটু বিরক্ত হলুম। ওঁদের মনের তুর্বলতাটাও বুঝালুম। আমি আর ওথানে দাঁড়ালাম না, আফিসে আমার জায়গায় এদে বসলুম। भगीन छथान थाकला। छँता ছেলেটিকে আবার বসিয়ে দিলেন। আবার কাগজগুলো ভালো করে নেড়ে-চেছে ওলোট-পালোট করে দেওয়া হোল। ছেলেটা আবার এক একখানা কোরে ওঠাতে স্থক করলে। একবার…ত্ব'বার…তিনবার…চারবার; নামেই '0' শৃক্ত উঠলো। তারপর—পাচবার কাগজ্ঞানা ভাঙ্গ থোলবার দঙ্গে সকলের মুথ মান হোয়ে গেল। এবারও আমারই নামের সঙ্গে ঘড়ী! আর উপায় নেই। মান মুথভাবের সঙ্গে ওঁরা লোক-দেখানো একটা আনন্দভাব रमिश्रा, आभात कारह **এ**म निम्नलन—"आपनात ভाগ্য

ভালো, আপনার নামে উঠেচে।" ঘড়ীটা আমার হাতে দিলেন। আমি দেখলুম, কমদামের ঘড়ী, একেবারে বাজে জিনিদ। আমি দঙ্গে-দঙ্গেই ওটা ওঁদের একজনকে ১০ দশ টাকাতে বিক্রী করে দিলুম, আর তা থেকে একটা টাকা 'বালা'র ঐ পুঁচ্কে ছেলেটাকে মোয়া থেতে দিলুম।

আমার স্থ্রী অন্তম্বন্তা ছিলেন, যথা সময়ে একটি পুত্রসন্তান হোল। আমার বাদার পাশে একটি ছোট উড়িয়া-খৃষ্টান পরিবার ছিল। তুই বোন—মনোরমা ও স্থশীলা এবং মনোরমার স্বামী। বড় বোন মনোরমা ছিলেন লেভিডাক্তার এ সময় গোড়া থেকে এঁদের খুব সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল।

থোকাটি হ্বার পর মাস-তৃই বেশ কেটে গেল। থাই দাই-থাকি বেড়াই আর ঘরের কারথানা আর বাইরের অফিস চালাই। নব-জাতকটি দিন দিন শশীকলার ন্যায় বাড়টে। তার টাঁন-টাঁা কারায় বাড়ী সরগরম। তার সঙ্গে যথন আর একজনের স্থর মেলে, তথন বাড়ী ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। 'সেই আর একজন'টি হচ্চে—একটি ক্ষুলাকার পাথী। উড়িয়ায় এই পাথী প্রচুর। এর নাম 'হরোয়াল'—অর্থাৎ হরবোলা। সারা দিন অনবরত শীধ দিয়েও বাড়ীকে কুঞ্জ-কানন কোরে তোলে। থোকা যথন স্থর তোলে, তথন ও চারিদিকে চেয়ে খুঁজতে থাকে, তাঁর জুড়িদারটি কোথায়। তারপর তুজনে পাল্লা দিয়ে স্থর-সাধনা চালায়।

এই ভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর, হঠাং এক বিপদ এদে উপস্থিত। বিপদের বদলে আপদ বলাই ভালো। ফৌজদারী কোর্টের পিয়াদা আমাকে একথানা শমন জারি কোরে গেল। আমার নামে শমন ? এই বিদেশে। শমনটা উড়িয়ায় লেখা, স্বতরাং তা থেকে কিছুই বৃশ্বতে পারলুম না। তা আবার দাওয়ানী নয়, একেবারে ফৌজদারী! কই, ক'াকেও ত খুন-জ্ঞথম করিনি, মারা-মারি করিনি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধাই নি। নানারকম ছন্দিস্তা এদে মনকে ছেয়ে ফেললে। সম্বস্ত্র মনে শমন থানা নিমে তথনি গেলুম—আমার এক উড়িয়া প্রতিবেশীর কাছে। তিনি স্বটা পোড়ে ব্ললেন—আপনার খোকাটির বার্থ-

রেজেষ্ট্রী করান নি ?" বললাম—"প্রথমটায় ভূলে গেছলুম, কিন্তু মনে পড়তে দেদিন ত করিয়ে এসেচি।"

"সময়ে না-করার জন্ম পুলিশ আপনার নামে কেস্ করেচে।"

আমি ওঁর মুথের দিকে হাঁ কোরে চেয়ে রইল্ম। উনি বললেন—"ভয়ের কিছু নেই, বড় জোর হ'চার টাকা ফাইন হবে। সত্যপথে চলবার এসব হোল মাণ্ডল। আপনি না লিখিয়ে এলে পুলিশ জানতে পারতো না; তা ছাড়া মিথ্যে করে জন্মের তারিখটা কয়েকটা দিন আগিয়ে দিয়ে লেখা-লেও, আইনের আওতায় আপনাকে পড়তে হোত না। উড়িয়ার কত লোক বার্থ-রেজেষ্ট্রীর ধারও ধারে না, পুলিশ তাদের কিছু করতেও পারে না।

সন্ধ্যার পর শমন থানা পকেটে কোরে, খ্রী জে: সি দত্ত
—তেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটর বাংলায় গেলুম ও শমনথানা তাঁকে
দেখালুম—তিনি বললেন—"থোদ হদফিীস্ডের ঘরেই
আপনার কেস।"

"আচ্ছা কোর্টে আমাকে যেতেই ত হবে ?"

"ইা, এটা ক্রিমিয়াল কেন্ কি না; যাবেন্—তাতে আর কি। এথানকার কোর্ট-কাছারীটা বেড়িয়ে দেথে আসা হবে।"

"তারপর ১"

"তারপর হাতী আর ঘোড়া হবে। যা'হোক ঐ দিন থেয়ে-দেয়ে বেলা ১১টার সময় আমার ঘরে যাবেন। কিছু এজন্তে ভাববার দরকার নেই। থোকাটিকে কোলে নিয়ে এখন চুমু খান গিয়ে। সামান্ত কিছু ফাইন দিতেই হবে। থোকা বড় ছেলে। তার জল-খাবারের পয়সা থেকে সেটা কেটে নেবেন।"—বোলে দত্ত-সায়েব হাসতে লাগলেন।

যাই হোক, দিনের দিন গেল্ম—ওঁরই-এজলাসে প্রথমে, উনি তথন একটা কেদ্ করছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই উনি ওঁর পেস্কারকে কি বোলে, বাইরে চলে গেলেন। পেস্কার আমাকে একথানা চেয়ার দিয়ে বলনে—"আপনি বস্থন, উনি আদচেন।" আমি বাইরের দালানটাতে গিয়ে বদলাম।

প্রায় মিনিট্-কুড়ি-পচিশ পরে উনি ফিরে এসে বললেন,
— আপনার কেস মিঃ হর্স ফীল্ডের ঘর থেকে ট্রান্সফারহোয়ে
এখন মিষ্টার চন্দ্রের ঘরে। আপনি ওর ঘরে যান"—তিনি

আমাকে অপর্বদিকের বারান্দার প্রাক্তভাগ দেখিয়ে দিয়ে বলনে—"বরাবর চলে যান্, দরজার মাধায় ওঁর নাম লেখা আছে দেখবেন।" নির্দেশমত আমি দেই ঘরে চুকতেই,মিষ্টার চন্দ্র আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার নাম অসমজ্ঞ মুখোপাধ্যায় ?" আমি বলল্ম—"আজে, ইয়া।" অন্ত একটা কেসের জন্তে এজলাসে কিছু ভীড় ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"এই কেস্য়ে প্লিস থেকে কে এসেছেন ?" ইউনিকর্ম-পরা সম্ভবতঃ এক জন সাব-ইন্সপেক্টার সামনে এগিয়ে এসে বল্লেন—"আমি এসেচি, ছজুর।"

"আচ্ছা, ওঁর ছেলের বার্থ-রেজেষ্ট্রী যে করানো হয় নি, . এটা কি-সূত্রে আপনারা ধরতে পারলেন স

"উনি থানায় এসে লিখিয়ে গেছলেন, তাইতেই **আমরা** জানতে পারি।"

"ওঃ! তা হোলে, লিখিয়ে উনি গিয়েছিলেন, তবে একটু দেরীতে, তাই না? তারপর তিনি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কটকে আপনি কতদিন আছেন?"

"অল্প কয়েক মাস।"

"এথানে আপনার আর কে-কে আছেন <sub>?</sub>"

"আমার স্থী আর শাশুড়ী ঠাকরুণ।"

"কোন আগ্নীয়-কৃট্ধ আপনার এথানে আছে কি ?"

"আজে, না।"

"এই ছেলেটিই কি আপনার প্রথম সন্থান ?"

"আছে ই্যা।"

কেন্ হোয়ে গেল। একথানা কাগজে কি লিখলেন।
জানতে পারলুম, আমার ফাইন হোল—৩২ পয়দা অর্থাৎ
আট আনা। কিন্তু.... ফাইন ত। মনে মনে ভাবলুম,
আইনের ত ময়দা রাখতে হবে। সেই সঙ্গে পুলিশের
কার্যদক্ষতার কথাটাই বার বার মনকে নাড়া দিতে
লাগলো।

সন্ধ্যার পর দত্ত-সায়েবের বাংলোয় আবার তাঁর সক্ষে দেখা করতে গেলুম।

আমাদের এইদিকেই ফুটবল গ্রাউগু। এই সময়টায়

সকলের মধ্যে ফটবলের আকর্ষণটা একটু বেণী হোয়েছিল। এর কারণ, কোলকাতার মোহনবাগান দল এই বছর স্ব-প্রথম শীল্ড-বিজয়ী হোল, দারা ভারতে ফুটবল থেলার রেকড স্থাপন করেছিল, যার কলে ভারতের সর্বত্র ফুটবল খেলার প্রতি সকলের একটা প্রবল প্রীতি ও ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। বিকালের দিকে আমি প্রায়ই ফুটবল থেলা দেখতে যেতুম। দেখানে ব্যারিষ্টার স্থকুমার রায় চৌবুরী ও তাঁর স্বী এবুক্ত। স্থনলিনী রায় চৌবুরীর সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হোত। ফুটবল খেলা দেখতে এঁদের তৃজনের থব ঝোঁক ছিল। প্রীযুক্ত ফীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী দে দময়ে কটকের মধ্যে একজন নাম-করা লোক পুরে তিনি রাভেন্সা কলেজের প্রিনসিপ্যাল ছিলেন। অব্দর এহণ করবার পর তিনি — "উংকল টাইম্স নামে একথানা ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা কোরে, তার সম্পাদকীয় কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তিনি আমার শুরুই প্রতিবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমার একজন শুভাকাকী এবং অভিভাবক স্বরূপ। সে সময় তার বুদ্ধ বয়স। বাারিষ্টার জীরায় চৌধুরী তারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। তবে তিনি পিতার সঙ্গে থাকতেন না, স্বতর বাসার জাঁর স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন এবং মধ্যে মধ্যেই স-স্ত্রীক ্ পিতার বাংলোয় এমে সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কোরে যেতেন।

ফুটবল গ্রাউণ্ডে একদিন শ্রীযুক্তা রার চৌধুরীর হাতে বেশ ঝক্-ঝকে একখান। বই দেখে জিজাসা করলম, ওখানা কি বই ? তিনি বই খানি আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, ইংরাজী কবিতার বই বিলাতে ছাপা— অক্সফোর্ড কি কেমবিজ। শ্রীসরোজিনী নাইডুর লেখা। বইখানার নাম আমার শ্বরণ নেই, l'eathers of a bird, কিংবা 'Sorgs' of a bird,' কিংবা ঐ রকম কিছু। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী বললেন—"পড়বেন? আমার স্ত্রীর উনি বড় বোন।" বইখানা তিনি দিতে এলে, নিয়েছিল্ম কি না, আমার শ্বরণ নেই—ভদ্রতা দেখিয়ে, তাঁর কথায় বইখানা হয়ত পড়বার জয়ে নিয়ে থাকবো, কিন্তু অভদ্রতা দেখিয়ে, তা' যে পড়বার চেষ্টা করিনি, সে বিষয়ে হলপ কোরে বলতে পারি। ইংরেজী কবিতা পোড়ে নুঝবো এবং তার রদবোধ করবো, এ ত্র্নাম আমার অতিবড় শক্ররাও কেউ আমাকে দিতে পারবে না।

স্কুমার রায় চৌধুরী খুব অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীস্থনলিনা রায় চৌধুরীও অত্যন্ত নম্মতাব, ভদ্ন ও মিইভাষী ছিলেন। তার জ্যেষ্ঠা ভাগনীর মত তিনিও একজন বিদুষী মহিলা।

পঞ্চাশ বছর আগের কথা, পঞ্চাশ বছর পরে লিথচি।

অতির কোঠায় দব যেন মান হোয়ে আদচে। যা কিছু

দেখেছি, যা কিছু ঘটেচে, দবই যেন কেমন আবছা

থোলাটে বলে মনে হয়়। মহাকাল জতগতিতে অগ্রদর

হচ্চে; দিন মাদ বছর তার অন্তদরণ কোরে ছুটচে। কত

মক্র দাগরে এদে মিশেচে, কত দাগর-কুল ভেঙ্গেচে, কত

নদীপথ ভূলে গুমরে মরেচে, কত পর্বতচ্ডা ধ্বদে পড়েছে।

কালে কালে ধরিত্রীর কত ভাঙ্গা-গড়া চলেচে। যা ছিল

এখন তার অনেক কিছুই নেই; যা হোয়েচে, তার অনেক
কিছুই ছিল না। কিছুদিন হল সংবাদ পেয়েছিলাম,
বাারিষ্টার শ্রীরায় চৌধুরী মারা গিয়েচেন। শ্রীস্কনলিনী

জীবিতা আছেন; বর্তমানে তিনি আমেরিকায়।

( আগামী শংখ্যায় স্মাপ্য )



# "ই. সি. এম্-"এ ব্রিটেন ও ভারতের সমস্থা

### অধ্যাপক শ্যামস্থলর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার বা কমন মার্কেট (IC C M)
শব্দটি আজ সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলিয়াছে। ভারত,
পাকিস্তান, সিংহল বা আফ্রিকার অপ্তে-দেশগুলির মত
পশ্চাংপদ উন্নয়নশীল দেশের উপর শব্দটির বিশেষ প্রতিক্রিয়া
অন্তত্ত হইতেছে, যদিও এই বারোয়ারী বাজারের ইয়োরোপীয় সদস্তব্দের কাছে ইহা সংহতি, শক্তি ও সমৃদ্ধির
প্রতীক।

প্রেট ব্রিটেন এখন ও ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের বাহিরে আছে। কিন্তু অবস্থা যেকপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় ব্রিটেনের এই বাজারে যোগদান মনিবার্য। বারোয়ারী বাজারে যোগ দিলে ব্রিটেনের লাভ এবং লোকসান উভয়ই আছে, কিন্তু লোকসান প্রধানতঃ মর্যাদার এবং লাভ বস্তুগত হওয়ায় ব্রিটেন যোগদানের পথেই অধিকতর ঝুঁকিয়াছে। এখন চলিতেছে স্থবিধাজনক সর্তু আদায়ের দরক্ষাক্ষি, অল্পাদিনের মধ্যেই ব্রিটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের পূর্ণ সদস্রপদে বৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের ইতিহাদ ব্যাথা। এখন অপ্রয়োজনীয়, ইহা লইয়া বর্তমানে ব্যাপক আলোচনা চলিতেছে, সকলেই অল্প-বিস্তর ইহার সহিত পরিচিত। দ'ক্ষেপে বলিতে গেলে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাদে প্রধানত ফাল ও পশ্চিম জার্মানী ইটালী, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম ও গলাওের সহযোগিতায় রোম নগরে মিলিত হইয়া এই বাজার গঠনের এক চুক্তি করে। বাজারটি ক্রমেই সম্প্রদারিত হইবে ধরিয়া লইয়া চুক্তিটি ব্যাপক এবং বিশদভাবে রচিত হয়। ইহাতে বিটেনের যোগদানের আশা করা হয় এবং বিটেনের নেতৃত্বে ভারত, অট্রেলিয়া, নিউজিলামও, পাকিস্তান, সিংহল, ক্যানাডা, নাইজিরিয়া, ঘানা প্রতিত দেশকে লইয়া যে ক্মনওয়েলথ গঠিত হইয়াছে

অথবা ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি ইয়োরোপীর দেশের আফ্রিকার যে সব উপনিবেশ আছে, তাহাদের ইহার অন্তভূক্তি করিয়া লইবারও বিধিবাবসা রাখা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে রোম চুক্তি দ্বারা গঠিত ইয়ারোপীয় আর্থিক সমাজ (European Economic Commurity) বা ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার (European Common Market) একটি অর্থ নৈতিক সংস্থা রোম-চুক্তির দিতীয় ধারায় বলা হইয়াছে ইতার উদ্দেশ্য বাজারের অন্তর্ভুক্তি দেশগুলির মধ্যে একই হারে শুন্ধ নীতি প্রবর্তন এবং সমগ্রভাবে ইহাদের আর্থিক সম্মন্তরন। কিন্তু এই সঙ্গে আরও বলা হইয়াছে যে, সদক্ষগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নতিও ইহার লক্ষা। প্রকৃতপক্ষে অর্থ নৈতিক সংস্থার আবেরণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন এই বারোয়ারী বাজারের লক্ষ্য সন্দেহ নাই।

ইয়োরোপের মধো ব্রিটেনের মর্যাদা চিরকালই ফ্রান্সের চক্ষ্ণ্ল। ফ্রান্স ইংলণ্ডের মতো জার্মানীর সঙ্গেও এতকাল প্রায়ই বিবাদ করিয়া আদিয়াছে; কিন্তু এখন স্বার্থের থাতিরে ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্মানী ও ইটালীর সহিত দল পাকাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভের স্থাগে গ্রহণ করিয়াছে। এই বাজার গঠনের ফলে ইংলণ্ড থেলে। হইবে, কমিউনিষ্ট ইউরোপকে সমৃদ্ধি ও সংহতির জোরে অগ্রাহ্ম করা যাইবে এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব শুধু সংরক্ষিত হইবে না, বৃদ্ধি পাইবে; এগুলিই সম্ভবত ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের বর্তমান অধিনায়ক ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর প্রাণের কথা।

ব্রিটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার গঠনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য পূর্বাফেই অন্থাবন করিয়াছিল। কমিউনিষ্ট বিরোধী শক্তি-সংহতি বৃদ্ধিতে তাহারও স্বার্থ, কাজেই বারোয়ারী বাজার গঠনের ব্যাপারে তাহার উৎসাহ

থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বাজার গঠনের ফলে ইয়ো-রোপে তাহাকে মর্যাদান্তই করিয়া ফ্রান্স বা পশ্চিম জার্যানী বাড়িয়া উঠিবে, ইহা তাহার মনঃপুত হইতে পারে না। এই জন্তুই ব্রিটেন ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কুইডেন, পতুর্গাল, ডেন-मार्क. नव ७ तयु. व्यक्तिया ७ व्यक्तिकाता ७ तक वर्षे वर्षा-রোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংস্থা (European Free Trade Association ) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিল। ব্রিটেনের তুর্ভাগ্যক্রমে তাহার অধিনায়করে চালিত এই সংস্থা ( EF  $\Gamma\Lambda$ ) ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর অধিনায়কত্বে চালিত সংস্থাটির (ECM) কাছে অগ্রগতির দৌড়ে স্পষ্টত পরাজিত হইয়াছে। ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের আপেক্ষিক উন্নতিতে অস্থির হইয়া নরওয়ে, আয়র্ল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, গ্রীস প্রভৃতি দেশ ইহার সদন্ত হইবার জন্ত আগ্রহ দেখাইতেছে। ব্রিটেনও ইহার বাহিরে থাকিয়া পিছু হটিয়া যাইবার পরিবর্তে ভিতরে ঢুকিয়া সমৃদ্ধির অংশ-লাভ এবং সম্ভব হইলে আপন আধিপত্য রক্ষার প্রয়াসই সমীচীন বলিয়া বোধ করিতেছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১ই জামুয়ারী ব্রিটেন প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করে যে. তাহারও ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারে যোগদানের ইচ্ছা আছে।

রাঙ্গনৈতিক উদেশপুষ্ট ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রভেদাত্মক শুল্কনীতি প্রবর্তক এই ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার সোভিয়েট রাশিয়া পছন্দ করে না, কিন্তু এই বাজারের সম্ভাবনা এত বেশী যে সোভিয়েট গোষ্ঠীর পছন্দ-অপ্রদ্দ বাজারের সদস্তবৃদ্দ গ্রাহ্ম করিতেছে না। এই দমুদ্ধির ও সংহতির জন্মই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপন বৃহত্তর श्वार्थ এই ताकारतत উল्लেখযোগ্য বিরোধিতা করে নাই। वास्विक ১৯৫৮ औष्ट्रास्मत >ला आस्त्राती श्रष्टरा कार्यकती এই ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার ইতিমধ্যে সদস্যদের শিল্প-পণ্যের অভাবিত উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব করিয়াছে। ১৯৫৩ গ্রীষ্টাব্দের স্থচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৬১ গ্রীষ্টাব্দে এই मृष्ण श्वीत्र भिन्न- १५। উৎপाদনের স্टक्मः था माँ पाइ ১৮०, পক্ষাস্তরে ব্রিটেনের শিল্পপণ্য উৎপাদনের স্থচকসংখ্যা বাডিয়া মাত্র ১২০ দাঁড়াইয়াছে। বারোয়ারী বাজারের দৌলতে ফরাসী বুহৎ শিল্প-গোষ্ঠীগুলির সমৃদ্ধি এমন হইয়াছে বে, তাহাদের শেয়ারসমূহের শতকরা ৬৮ ভাগ মূলাবৃদ্ধি

ঘটিয়াছে। ব্রিটেনে ক্ষপণাের উপর শতকরা ৩ ভাগ मतकाती माहाया (मुख्या ह्यू, जिएँन वाद्यायात्री वाष्ट्राद्य যোগ দিলে জনসাধারণ এই সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে সতা, কিন্তু তাহার বিপরীতে তাহারা বংসরে ১৫ কোটি পাউণ্ড করভার হইতে রেহাই পাইবে। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির আশা অত্যধিক বলিয়া ব্রিটেনের অনেকেই বারোয়ারী বাজারে ব্রিটেনের যোগদানের পক্ষ-পাতী। অবশ্য কমনওয়েলগভুক্ত দেশগুলির স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা নাই বলিয়া এবং ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর নেত্র গঠিত বারোয়ারী বাজারে যোগ দিলে ব্রিটেনের মর্যাদাহানি হইবে বলিয়া অনেকে আবার ইহাতে সম্বতি-मारन উৎসাহী नरहन। जाँशामित रकह रकह अमन असन করেন যে, (ইহার মধ্যে বিশিষ্ট শ্রমিকদলীয় সদস্তও আছেন) ব্রিটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারে যোগ দিলে ব্রিটেনের লাভ তো কিছুই হইবে না, ইহার ফলে শুধু সমুরত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই অধঃপতন শুধু ব্রিটেনের ঘটিবে।\*

ব্রিটেন এখনও ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারে যোগ দেয় নাই বটে, তবে ছিন আগে বা ছিন পরে যোগদান তাহার একরূপ নিশ্চিত। এ অবস্থায় ভারতের মত উল্লয়নকার্যে অগ্রসর অথচ পশ্চাংপদ কমনওয়েলথভূক্ত দেশের অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে। রোম চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে ভারতের সহিত ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (মোটাম্টি ব্রিটেনের যোগদানের তিন বংসর পরে) বাণিজ্যচুক্তি করা হইবে, সম্প্রতি ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজারের কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে ব্রিটেনের যোগদানের সঙ্গে সংক্ষই ভারতের সহিত সাধারণভাবে অস্থায়ী ধরণের এক চুক্তি

<sup>\*</sup> প্রথাত বিটিশ পার্লামেন্ট সদস্ত মিং ডলগাস জে ২৫।৫।৬২ তারিখের 'New Statesman' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—"We are asked to damage the Commonwealth and sacrifice some of the realities of the Parliamentary Government for the sake of economic gains which, in the opinion of those best qualified to judge, do not exist,

করা হইবে। এই চক্তি তুইটির সময় ভারতের নিজমার্থে থুবই দূঢতা দেখান দরকার। ব্রিটেন কমন ওয়েল্থভুক্ত দেশগুলির স্থবিধার জন্ম কিছ্টা চেষ্টা করিতেছে সতা, তবে দে চেষ্টার ফলাফল এথনও অনিশ্চিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অন্ততম প্রধান রপ্তানী পণ্য কাপড যাহাতে ব্রিটেনে রপ্তানী হইয়া তথা হইতে ইয়োরোপীয় বাজারে পুন:-রপ্তানী হইয়া না যায়, তজ্জন্য ফ্রান্স ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের নিকট ভারত হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ (fixed quota) কাপড় আমদানীর দাবী জানাইয়াছে। ফ্রান্স তাহার বন্ত্র-শিল্পের উন্নতিসাধন করিতেছে বলিয়াই এই দাবী. ইহা হইতেই বুঝা যায় নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশকা रेट्यादताशीय वाद्यायाती वाजादत मनश्रवन ভারতকে আশামুরপ স্থবিধাদানে কৃষ্ঠিত হইবে। ইয়ো-রোপীয় আর্থিক সমাজে ভারতের প্রতিনিধি শ্রী বি লাল এই জন্মই আলোচ্য বারোয়ারী বাজারে ভারতের জন্ম রক্ষাকবচ দাবী করিয়াছেন। ইয়োরোপের বারোয়ারী বাজারে ব্রিটেনের যোগদানের ফলে ভারতের ১৯ শতাংশ চা রপ্তানী ক্ষতিগ্ৰস্ত হইবে, এছাড়া পাটজাত চট ও থলিয়া, খয়ের, কার্পেট, শোধিত পশুচর্ম, হস্তনির্মিত কার্পেট, স্থতিবন্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানীযোগ্য পণ্যের দারুণ ক্ষতি হইবে। এই ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা এখনও তেমন দেখা যাইতেছে না। ব্রিটেন বারোয়ারী বাজারে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে সামান্ত কয়েকটি ভারতীয় পণ্য বিনাশ্বন্ধে ( Duty Free ) ইউরোপীয় বারোয়ারী বাজারে প্রবেশাধিকার সত্য, কিন্তু অম্ববিধাগ্রস্ত রপ্তানী পণ্যের হিসাবে এই স্থবিধাগ্রস্ত প্রেয়র সংখ্যা ও পরিমাণ নগণ্য বলিয়া ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি ইয়োরোপ সফর হইতে ফিরিয়া গত ৬ই আগষ্ট লোক-পভার প্রদত্ত বিবৃতিতে গভীর হতাশা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কোভের সহিত বলিয়াছেন—"What has caused me the greatest concern is that while, on the one hand, the list of items to be given duty-free entry in the commndity on the U. K's accession is still very small, it is proposed that the present common external tariff of the community should begin to become applicable in stages right from the date of the U. K's accession.

This would mean that for a wide range of our major exports, new restirctions will appear where none existed so far. Their effect on our trade and on our development plans cannot but be extremely serious."

ইয়োরোপীয় বারোয়ারী বাজার যতটা খেত স্বার্থ রক্ষায় উৎসাহী হইবে ততটা ক্ল-স্বার্থ রক্ষায় উৎসাহ দেখাইবে না: এইরপ বাস্তব আশহার জন্মই এশিরা ও আফ্রিকার পশ্চাংপদ উন্নয়নকামী দেশগুলিকে লইয়া পথক একটি বাবোয়ারী বাজার গঠনের ক্যা অনেকে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। গত ৮ই জলাই হইতে মিশরের কায়রোকে ৯দিন ব্যাপী যে সম্মেলন হইয়া গেল এবং যাহাতে ভারতের পক্ষে শিল্প ও বাণিজামন্ত্রী শ্রীমান্তভাই দেশাই স্বয়ং যোগ দিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ বাঙ্গার গঠনের আকাজ্জা পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার দেশ-গুলিকে না ধরিয়া শুরু এশিয়ার দেশগুলিকে লইয়া একটি বারোয়ারী বাজার গঠনের জন্মও অনেকে দেথাইতেছেন। গত ১৬ই জুলাই কলিকাতার মার্চেন্টস্ চেম্বার অফ কুমার্সের ৬১তম বার্ষিক সভার সভাপতি শ্রীবি, পি, ডালমিয়া এইরূপ বাজার গঠনের উপর জোর দেন। 'দি ইকন্মিক উইকলি'র গত জুলাই মাদের বিশেষ সংখ্যার "কমন মার্কেট কর অল" শীর্ষক প্রবন্ধে এশীয় বারোয়ারী বাজার ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেন বারোয়ারী বাজারে যোগ না দিয়া কমন-ওয়েলথ ভক্ত দেশ গুলিকে লইয়া নিজেদের স্বার্থে একটি পথক বারোয়ারী বাজার গঠন করুক, কমন ওয়েলখ ভক্ত দেশ নাইজিরিয়া সেরপ একটি প্রস্তাব আনিয়াছিল।

ব্রিটেন ইয়োরোপীয় বাজারে যোগ দিলে ভারতের : রপ্রানী বাণিজ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই। ভারতের বহিবাণিজা যাহাতে ক্তিগ্রস্ত না হয়, তজ্জ্য ভারতীয় প্রণার ধ্যাসম্ভব নিমুমূল্য এবং গুণগত উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। ভারতের অলমারাদি, বন্ধু, দৌখিন-পণা ও শিল্প-সামগ্রী প্রভৃতি যাহাতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় বিদেশের বাজারে পৌছিতে পারে, সেদিকে কর্ত-পক্ষের সজাগ দৃষ্টি বাঞ্নীয়। বিদেশী মৃদ্র অর্জনের জন্ম ভারতে বিদেশীদের ভ্রমণ ব্যবস্থা অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তলিতে হইবে। মার্কেন্ট্র চেম্বার অফ কমার্পের উপরোক্ত বার্ষিক সভার সভাপতি শ্রীবি, পি, ডালমিয়ার নিমোক্ত মন্তব্য এক্ষেত্রে সর্বদাই স্মরণযোগ্য:--"Unless India is able to reduce the cost of her products by improved methods of production, it would be impossible to safeguard India's traditioal exports in case Britain joins the ECM,"



# স্ত্রীণাং চরিত্রম্ মিদেশু গোয়েল্

( প্রক্রকাশিতের পর )

(b)

বিবাহিত জীবন বিভিন্ন নারীর কাছে বিভিন্ন রকমের।
কিন্তু বেশীর ভাগ নারীর জীবনই কেটে যায় প্রায় একই
রকম ভাবে। স্বামী তার কাজে চলে যায়। ছেলে-মেয়ের।
চলে যায় স্ক্লে। বাড়ীতে দে থাকে একা। জীবন তার
কাছে বড় ফাঁকা ঠেকে।

পাঞ্চালীর মেয়ে মৌলি ও ছেলে পিনাকী যথন বড় হয়ে উঠল, তথন তারও এ ছর্দশা হল। গুরু গার্চস্থা কাজ, গুরু য়ামী-পুত্র-কন্থার পরিচর্ঘা নিয়ে থাকতে ভাল লাগল না পাঞ্চালীর। এই কী নারীর জীবন ? পাঞ্চালী জীবনে বৈচিত্রা চায়। মে বৈচিত্রা ঘর-কন্নার জীবনে কোথায় ? তাই তিনি নারী সংগঠনের কাজে মন দেন। নানা রকম সমিতির পরিচালনায় তিনি হাত দেন। তার-পর ঘর-কন্নার সময়ই য়ে পান্না। সঞ্য় দিবারাত্র পরের ছেলে মায়ম্ম করায় বাস্ত। নিজের ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়ায় নজর দেবার সময় নেই। তিনি বলেন, "মায়েদের কাছে শিক্ষাই সন্তানের বড় শিক্ষা।" পাঞ্চালী রেগে যান। "তাহ'লে আর স্কুল মাষ্টার বিয়ে করে কি লাভ হ'ল ?" ছঙ্গনের ময়ে প্রায়ই এ নিয়ে কলহ বাধে। পাঞ্চালীর সঙ্গে সঞ্জয় পেরে উঠে না, মৌলি আর পিনাকীকে নিয়ে বসতে হয় সঞ্জয়েন। সঞ্য় কত স্কুলর

গল্প বলেন ছেলে ও মেয়েকে নীতিশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে।
মৌলিকে বিশেষ করে শোনান সাবিত্রীর গল্প, গার্গী
মৈরেয়ীর জ্ঞানের কাহিনী। পাঞ্চালী ওসব শুনতে পেলে
বড় রেগে যান। বলেন, "রেথে দাও তোমার সেকেলে
মতী-সাবিত্রীর ভ্রতাড়ে গল্প। ইংরেজীটা একবার শোখাও।
বিলেতের শিক্ষার তোমার কিচ্ছু উপকার হয়নি।" মা ও
বাপের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ মৌলির মনে অতি শৈশব
কালেই একটা পরম্পর-বিরোধীভাবের বীজ বপন করল।
একদিকে সমাজ সেবার নামে পাঞ্চালীর বহু পুরুষের সঙ্গে
মেলা-মেসা, অপর দিকে সঙ্গয়ের সতীয়-মাহায়্য কীর্তন,
নীতি উপদেশ ও সরল জীবন—হুয়েরই গভীর প্রভাব পড়ল
মৌলির শিশু মনে। তা বিকাশ পেল তার কিশোর
মানসে। আর প্রকটিত হ'ল কুল্ল-যৌবনে।

ডাঃ ধ্রুব দেনের দঙ্গে যখন প্রথম প্রণায় জন্মে, তা তার পিতার আদর্শগত প্রেরণার দলেই একনিষ্ঠ প্রেমে পরিণত হয়। কিন্তু আবার যখন দে স্বামীর সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাপের বাড়ী এসে ল'কলেজে ভর্তি হ'ল, স্থালা আয়ারের পথে পা বাড়াল তখন তা'র মায়ের উচ্ছ্ খলতাই তার মধ্যে রূপ পেল। কিন্তু এই তুই জীবনবাদের দ্বু তাকে, তার আ্যাকে, সতত পীড়িত ও দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলল। তার অন্তরে যেন তুই নারীর আ্যা বাস করছে। একটি সতীর—অপরটি ভ্রার। ভ্রার আ্যা যখন তাকে

পদস্থলিত করে, তথন সতীর আত্মা তার জেগে উঠে অন্থলাচনা নিয়ে। অন্থতাপের জালায় মৌলিকে পুড়িয়ে মারে। সঞ্জয় মৌলির এ ছ্রবস্থা বৃঝতে পারে। কিন্তু পাঞ্চালীর পক্ষে তা' বৃঝতে পারা, সন্থা করতে পারা সম্পূর্গ অসম্ব। তিনি মৌলিকে গালি দিতেন, আর নিজের পুক্ষববদ্ধদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। মৌলি তার বাপের কাছে বসে সাম্থনা পাবার চেন্তা করত। সঞ্জয় মৌলির মনের ছঃথ দ্র করতে চেন্তা করতেন, ডাঃ সেনের সঙ্গে খাতে পুন্মিলন সম্ভব হতে পারে সে রক্ম ভাবে উপ্দেশ দিতেন, গল্প করতেন।

একদিন সন্ধায় সঙ্য বদে বদে কি লিখছিলেন।
চসারের কেন্টারবারী টেলস্ (Chaucers' Canturbury
Tales)থানা তার টেবিলের উপর থোলা পড়ে আছে।
বিরম বদনে মৌলি তার বাপের জন্তে প্রেটের উপর কাপ
বিসিয়ে চা এনে রাখল। তারপর বদে পড়ল পাশের একটা
চেয়ারে। সঞ্জয় পেয়ালা তুলে চুনুক দিতে দিতে মৌলির
মথথানা দেখে বড় বিষয় হলেন। ভাবলেন, মেয়ের জীবনে
মথলাভ, স্বাচ্ছন্দা ভোগ কিছুরই অভাব হতনা, যদি
একটা জিনিম থাকত। সে হচ্ছে সহনশীলতা। বাপের
মহনশীলতা সে পায় নি। সেই জন্তেই স্বামীর প্রতি
একনিষ্ঠ ভালবাস। থাকা সত্ত্বেও একদিন তার স্ত্থের সংসার
ভেম্পে গেল। এত লেখাপড়া শেখা সত্ত্বেও সেংসারের
ম্ব্য পেল না। মেয়ের মুখ্ মলিন দেখে সঞ্জয় নিরানন্দের
আবহাওয়াটা দ্র করবার উদ্দেশ্যে একটা গল্প বলতে স্ক্র

'দেখেছ মৌলি, চসারের কবিতায় কী চমংকার একটা গল্প। রাজা আর্থারের রাজসভায় এক লুদ্ধ নাইট্কে (Knight) ধরে নিয়ে এল। অবলা নারীকে একা পথে পেয়ে তার সর্বনাশ করেছে সে। প্রজারা তার জায়-বিচার চায়। রাজা তার শিরচ্ছেদের আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজসভান্থিত রাণী ও অক্যান্ত মহিলারা—তার প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রাজা শেষে তাকে রাণীর হাতে ছেড়ে দিলেন। রাণী নাইট্কে ডেকে বললেন, আমি তোমাকে এক বংসর একদিন সময় দিচ্ছি। তুমি যদি এই সময়ের মধ্যে একটি প্রশ্নের জ্বাব দিতে পার, তবে তুমি মৃক্তিপারে। নইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। সে প্রশ্নেট হচ্ছে

— "নারীর অন্তরের তীব্রতম বাদনা কি ?" নাইট্ পথে পথে ঘুরতে লাগল। প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারে দে গিয়েছে, কত নারীর কাছে দে প্রার্থনা করেছে—কেউ বলেছে নারী চায়, স্কথ, সম্পাদ, জমকালো পোষাক, চাটুকারিতা, অল্ডের লুক্ক দৃষ্টি, স্বাধীনতা, স্করকা, কত কিছু। কিছু নাইট্ অন্তরে বুঝেছে একটিও প্রকৃত উত্তর নয়। অথচ সময় শেষ হতে দেরী নেই। পাগলের মত ঘুরতে ঘুরতে দেরে দেগতে পেল কয়টি পরী। এগিয়ে গেল সে। দেগল এক বড়া বসে আছে।

বৃড়ী বলল, দে উত্তর রাত্রের মধো বলবে, যদি সে প্রতিক্ষা করে দে যা বলবে তাই করবে। নাইট্ প্রতিজ্ঞা করল। উত্তর পেরে গেল দে। রাণীর সামনে হাজির হয়ে বলল, "নারী চার স্বামীর উপর সার্বভোম অধিকার, কর্তৃর।" রাণীর সভার সকল নারী এক সংগে চীংকার করে বললেন, "তোমার প্রাণ বেঁচেছে।" রাণী খুণী হয়ে তার মৃক্তি দিলেন।

কিন্তু আর এক বিপদ হল নাইটের। সেই বুড়ী তাকে এবার ধরে বদল, "তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর—আমায় বিয়ে কর।" নাইট্ বলল, "তুমি অল্ল কিছু চাও। আমি তাই করব।" বুড়ী রাজী হ'ল না। নাইট্ শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করল। বাদর শ্যায় নাইট্ বিরদ বদনে বদে আছে। বুড়ী তাকে বলল, "এই কি নাইটের রীতি।" এই কি প্রতিজ্ঞা রক্ষার ধারা ? বল তোমার কি তুঃখ ?" নাইট রেগে বলল, "তার তুঃথের আর অবদান নেই! বুড়ী তাকে চলে বঞ্চিত করেছে।" বুড়ী তথন নাইটকে বলল, "বল তুমি আমায় কি ভাবে পেতে চাও! আমার কদ্যরূপ দত্তেও আমার ভালোবাদা, আমার প্রতিজ্ঞান পত্তেও আমার তালোবাদা, আমার প্রতিজ্ঞান বাড়ীতে এদে ভিড় জমারে ?" নাইট সমস্থায়

বলন, "বল তুমি আমায় কি ভাবে পেতে চাও! আমার কদর্যরপ সত্ত্বেও আমার ভালোবাস।, আমার পতিভক্তি পেতে চাও? না চাও, কেবল আমার যৌবনোৎফুক্ক পশ্মেহিনীরপ, যে রূপে মাতাল হয়ে তোমার বন্ধুরা তোমার বাড়ীতে এসে ভিড় জমাবে?" নাইট সমস্থায় পড়ল। সে কোনটাই চার না। সে কদর্য বুড়ীকেও চার না –যে তার জীবনটাকে ত্বিসহ করে তুলবে, আবার সম্মোহিনীকেও চার না – যে তাকে ঈর্বায় উন্মাদ করবে। সে শেষ প্রত্ব বুড়ী স্বীর কাছে আয়ুসমপ্র করল। বলল, "তোমার যা খুশি তাই কর।" বুড়া নাইটের উপর পূর্ব কর্ত্ব পেল–—নারী যা চার। তারপর সে মোহিনী মূর্ত্তি

ধারণ করল কিন্তু রইল পতির চির-মন্থুরক্তা। নাইটের জীবন স্থাথের হ'ল।

"নারী কি চায়, পুরুষ কি চায়, দাম্পতা জীবন কিসে
স্থােবর হয়—সবই এ কাহিনীতে পরিক্ষৃট হয়েছে।" বলে
খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে
রইলেন সঞ্য়।

মালি বাপের বলা কাহিনীর সত্য অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করল। কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বলল, "বাবা, ভাল একটা দিন দেখো, আমি ছেলে ছটোকে ওদের বাপের কাছে নিয়ে যাবো, কিছতেই ওদের অন্তথ সারতে না।' পদ্ধতি দক্ষদ্ধে মোটাম্টি হদিশ জানাচ্ছি। রঙীণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে রচিত এ পুতৃলটির চেহারা কেমন হবে, নীচের ছবিটি দেথলেই তার স্কম্পষ্ট-পরিচয় পাবেন।



উপরের নক্সার ভাদে 'কাপড়ের পুতুল' তৈরী করতে হলে যে সব উপকরণ দরকার, প্রথমেই দেগুলির কথা বলি। এ কাজের জন্ম চাই-প্রয়োজনমতো মাপের কয়েক টুকরে। সূতী সিম্ক বা পশমের রঙীণ কাপড়…তবে, কাপড়ের টুকরোগুলি যেন বেশ থাপি এবং পুরু ধরণের रय-नार्ल পूजूनि (जमन मजनूज-एकेमरे रूप ना, থেলার সামগ্রী হিসাবে ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে পড়ে ত্ব'দিনেই ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই 'খেলার পুতৃলের' জন্ম কাপড়ের টুকরো বাছাই করবার সময় এদিকে দৃষ্টি রাথবেন সবিশেষ। কাপড়ের ট্করো ছাড়া আরো যে সব সরজাম দরকার, সেগুলির মধ্যে একান্ত-উল্লেখযোগ্য হলো—একথানি ভালো কাঁচি, প্রয়োজনমতো বিভিন্ন রঙের দেলাইয়ের-স্তো, ছুঁচ, দক্ল-মোটা তুলি সমেত ছবি-আঁকার রঙের বাক্স (Colour-Box and Paint-Brushes) আর একপাত্র পরিষার জল,পুতুলের চেহারার 'থশড়া-চিত্র' (Pattern-outline) আঁকবার জন্ম বড় সাইজের একথানা কাগজ, পেন্সিল ও রবার ( Eraser ), এক প্রাকেট পরিচ্ছন্ন তুলো ( Absorbant Cotton ) কিম্বা থানিকটা পরিষ্কার বালি (Sand) বা মিহি-ধরণের কাঠের-গুড়ো (Fine Saw-lust), " ইঞ্চি বা ১" ইঞ্চি চওড়া রঙীণ রেশমী-ফিতা একগন্ধ, আর কাপড়ের পুতুলের মাথায় কেশ-রচনার জন্ম ত্র'এক আউন্স কালো, শাদা অথবা বাদামী রঙের পশম।



# কাপড়ের কারু-শিপ্প রুচিরা দেবী

ইতিপূর্বের রঙীণ কাপড়ের ট্করো দিয়ে বিচিত্র-ভাদের 'সৌথিন-অথচ-নিত্য-প্রয়োজনীয়' কয়েকটি অভিনব কাকসামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করেছি। এবারে বলছি, রঙ-বেরঙের ট্করো কাপড় দিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার পুতুল তৈরী করার কথা। বাড়ীতে তৈরী বিভিন্নভাদের এই সব স্থন্দর-মনোহারী 'কাপড়ের-পুতুল, (Cloth-Dolls) হাতে পেলে শিশুদের মুথেই যে শুধু আনন্দের হাসি ফুটে উঠবে তাই নয়, গৃহস্থ-সংসারে নিত্য-নতুন খেল্নাপত্র কেনার খরচেরও স্থ্রাহা-সাশ্রম হবে অনক্ষানি।

আপাততঃ, নিতান্ত সহজসাধ্য, সাধাসিধা অথচ দেখতে কুন্দর, বিশেষ এক-ধরণের 'কাপড়ের-পুতুল' রচনার বিচিত্র এ সব জিনিষগুলি জোগাড় হবার পর, প্রথমেই বড় কাগজখানির বুকে নিখুঁত-পরিপাটি ছাদে এবং প্রয়োজন-মতো আকারে নীচের ১নং ছবিতে দেখানো নক্সার নম্না-অন্নসারে পরিকল্পিত 'কাপড়ের-পুতুলের' দেহের 'থশড়া-চিত্রটি' এঁকে ফেলুন।



এবারে পছন্দমতো রঙীণ কাপড়ের টুকরোটির উপরে 'পুতুলের' দেহের 'খশ্ডা-চিত্র'-আঁকা ঐ কাগঙ্গথানিকে বিসিয়ে কাঁচির সাহায্যে যথাযথ-আকারে কাপড়টিকে আগাগোড়া নিখুঁতভাবে কেটে নিন। এমনিভাবে হবহু একই-ছাদে এবং সমান মাপে রঙীণ-কাপড়ের হু'টি টুকরো ছাটাই করে নেবেন…এ ছটি কাপড়ের টুকরোর একটি দিয়ে 'পুতুলের' দেহের সামনের অর্থাৎ মুথের দিকের অংশ আর অন্যটি দিয়ে 'পুতুলের' দেহের দামনের স্বর্থাৎ মুথের দিকের অংশ আর অন্যটি দিয়ে 'পুতুলের' দেহের পিছনের বা পিঠের দিকের অংশ রচনার জন্ম, কাপড়ের টুকরোগুলিকে কিভাবে ছাটাই করতে হবে—নীচের ২নং ছবিটি দেথলেই তার স্বস্পষ্ট আভাস পাবেন।



পুতুলের' দেছের স্থাম্থ ও পিছন-ছ'িদিকের কাপড়ের

টুকরো ত্'টি স্বষ্ঠভাবে ছাটাই করে নেবার পর, নীচের ৩নং ছবির ভঙ্গীতে এই দেহাংশ-ছটিকে আগাগোড়া। সমানভাবে মিলিয়ে নিয়ে ছঁচ-স্তোর সাহাযো কাপড়ের কিনারায় বরাবর 'টেঁকা-সেলাই' (Basting) দিয়ে। একত্রে জুড়ে দিন। এভাবে জোড়া দেবার সময়, 'পুতুলের'.



পা, কোমর, বুক আর হাত সবই সেলাই করতে হবে । বাকী থাকবে শুধু মাথার অংশ। কারন, সেলাই না করার ফলে, মাথার অংশের ঐ 'ফোকরটির' (opening) মধ্যে দিয়ে থালি-ঠোঙার (Hollow-Bag) মতো ছাঁদের 'পুতুলের' দেহ-কাণ্ডের ভিতরে বালি, কাঠের-গুঁড়ো অথবা তুলো ঠেশে আগাগোড়া ভরাট করে দেবাম্ম স্থবিধা হবে।



উপরোক্ত-পদ্ধতিতে 'পুতৃলের' দেহ-কাণ্ড ভরাট করবার সময়, মাথার ঐ ফোকরটির মধ্যে হাত্ত্বের আঙ্গলের চাপ দিয়ে বেশ ঠেশে-ঠেশে যথোপযুক্ত-পরিমাণে বালি, কাঠের-গুঁড়ো কিন্ধা তুলো ভত্তি করে দেবেন ধ্যা সব জায়গায় আঙ্গুলের নাগাল পাবেন না, সে অংশগুলি ভরাট করবার জন্ম পেন্দিলের পিছন-দিকের 'ভোঁতা-মৃথ' (Blunt-end of Pencil) ব্যবহার করবেন তাহলেই আর কাজের কোনো অস্কবিধা ঘটবে না—'পুতৃলের' দেহটি আগাগোড়া দিব্যি পরিপাটিভাবে ঠেশে-ভরাট হয়ে

যাবে, কোথাও কোনো খুঁত বা এতটুকু আল্গা-থলগলে-ভাব থাকবে না—সবটুকুই বেশ প্রিপুষ্ট হয়ে উঠবে।

এমনিভাবে বালি, কাঠের-ওঁড়ো অথবা তুলো ঠেশে পুতুলের' দেহ-কাণ্ডটি আগাগোড়া পরিপুষ্ট-ভরাট হয়ে উঠলে, ছুঁচ-হুতোর সাহায়ো 'টেঁ কা-দেলাই' ( Basting ) দিয়ে মাথার স্থ্যুথের ও পিছনের অংশের কাপডের কিনারা ছটিকে একত্রে মিলিয়ে জুড়ে দিন। তারপর कारला, माना अथवा वाकाभी तरहत भगरभत দিয়ে 'কাপড়ের-পুতুলের' মাধায় বিস্থনী-সমেত কেশগুচ্ছ বানিয়ে পাকাপোক্তভাবে সেলাই क्लून। এবারে নীচের «নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে রঙ-তুলির সাহায্যে 'কাপড়ের-পুতুলের' মুথে পরিপাটি-ছাদে চোথ, নাক, ঠোঁট প্রভিত এঁকে নিলেই হাতের কাজ মোটামুটি শেষ হবে।



এ কাজের পর, বাকী রইলো বিচিত্র এই 'কাপড়ের-পুতৃলটিকে' জামা-জ্তো পরিয়ে, চুলের বিহুনীতে সিন্ধের ফিতা বেঁধে দিয়ে স্থসজ্জিত করার পালা। সে পর্স্ব অবগ্র এমন কিছু হুঃসাধা নয়, কাজেই তার আলোচনা করে আর র্থা আপনাদের সময় নয়্ত করতে চাই না। ছোটবেলা নিজেদের হাতে থেলার পুতৃলের জন্ম কত সন স্থাস্ব-স্থান্থর পোষাক-পরিচ্ছদ বানিয়েছেন স্তরাং এই 'কাপড়ের-পুতৃলের' সাজসজ্জা রচনা, মেয়েদের পক্ষে এমন একটা কিছু কঠিন কাজ নয় একাজ অনায়াসেই করে নিতে পারবেন।

পরের সংখ্যায় কাপড়ের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি . অভিনব-সামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

# ব্লাউশের প্যা**টার্ন** হুরুচি মুখোপাধ্যায়

গতবাবে বর্ধার মরশুমে ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহারোপ-যোগী অভিনব-সৌথিন ছাদের কয়েকটি আরামপ্রদ পোষাক-পরিচ্ছদের নমূনা দিয়েছি। এবারে ভাত্র মাসের ভ্যাপ্ সা-শুমোট গরমে মহিলাদের পরিধানোপ্যোগী বিচিত্র-ধরণের তুটি হাল্কা-ঢিলাঢোলা এবং বুক-পিঠ-গলা-ঢাকা সৌথিন রাউশের প্যাটার্ণ প্রকাশিত হলো।



উপরের ১নং ছবিতে টিলাটালা-ছাদের যে সৌথিন রাউশের পাটার্ণটি দেথানো হয়েছে, সেটি ভ্যাপ্ সা-গরম আর বিশী-গুমোটের দিনে ব্যবহারের উপযোগী। এই ধরণের রাউশ সৌথিন এবং আটপোরে—উভয়বিধ-ধরণেই স্বচ্ছলো ব্যবহার করা চলবে। তবে ক্ষীণকায়া মহিলাদের চেয়ে স্বাস্থ্যবতীদের অক্ষেই এ প্যাটাণের রাউশ আরো বেশী শোভন-স্থলর ও মানানসই হবে—বিশেষ করে গাদের দেহের গঠন স্থ শ্রী আর স্থসমন্বিত। এ ধরণের রাউশের জন্ম বিশেষ উপযোগী হবে—বিচিত্র-নক্ষাদার অথবা এক-রঙা কোনো সৌথিন মিহি-মোলায়েম ধরণের রেশমী বা স্ততীর কাপড়। এই প্যাটার্ণের 'পোষাকী-রাউশ' বানাতে হলে, নক্ষাদার রেশমী-কাপড় ছাড়াও এক-রঙা 'নাইলন' (Nylon) ও 'ভেলভেট'-

জাতীয় ( Velvet ) কাপড় বাবহার করা যেতে পারে ... আর 'আটপোর-পোষাক' হিদানে সাধারণতঃ নক্সাদার রঙীণ-ছিটের অথবা এক-রঙ 'পপলিন' ( Poplin ), 'লন' ( Lawn ), খদ্দর ও হস্ত-চালিত তাঁতে-বোনা ( Handloom-fabrics ) স্থতীর কাপড়েই এই প্যাটার্ণের রাউশ অনেক বেশী স্থন্দর আর মানানসই হবে। সম্প্রতি আমাদের দেশে জালিদার 'লেম্'-জাতীয় ( Lace ) মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের উপযোগী যে অভিনব কাপড় বাজারে বেরিয়েছে, দে-ধরণের কাপড়েও এ রাউশটি বানানো যেতে পারে। কাজেই বাক্তিগত কচি ও সামর্থ্য অন্থনার এ রাউশের জন্স কাপড় বাজাই করে নেওয়াই হলো সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা!

এ প্যাটার্ণের ব্লাউশের ছাট-কাট-সেলাইয়ের কাজ
খ্ব একটা ছংসাধ্য-কঠিন ব্যাপার নয়—সীবন-শিল্পে
গাদের অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে, একট চেষ্টা করলেই
তারা অনায়াসেই ঘরে বসে নিজেদের হাতে এ ধরণের
পোষাক বানাতে পারবেন।



উপরের ২নং ছবিতে বুক-পিঠ-গলা ঢাকা বিচিত্র-ভাদের যে ব্লাউশের প্যাটার্গটির নম্না দেওয়া হয়েছে, সেটি বর্ধাকালের স্যাতসেতে-বাদ্লা আবহাওয়া আর শীতের ঠাণ্ডা-প্রকোপ থেকে মহিলাদের অঙ্গরক্ষার উপযোগী অভিনব-আরামপ্রদ বিশেষ এক-ধরণের পোষাক। সাধারণতঃ গে সন মহিলাদের দেহের গঠন রোগাধাঁচের, স্থলাঙ্গীদের চেয়ে, এ পাটোণের রাউশে তাঁদেরই
অনেক বেশী স্থা ও মানানসট দেখানে। কারণ, এই
পাটোণের রাউজে, নিপুণ-কৌশলে বুক-পিঠ-গলা ঢাকা
থাকার ফলে, তাঁদের দৈহিক-ক্রটি-বিচ্যুতি বাইরে থেকে
আদৌ নজরে পড়বে না এবং স্থাই,-ছাদের ছাট-কাটদেলাইয়ের গুণে পোষাকের ভূষণ-পারিপাট্য বুদ্ধি পেয়ে,
তাঁদের দেখাবে আরো অনেক বেশী স্থলর-স্ববেশা।

এ পোষাকটিও রচনা করতে হবে—উপরোক্ত অন্ত ব্লাউশের মতো রঙীন অথবা নকাদার-ছিটের স্থতী, রেশমী আর পশমী কাপডে। তবে অন্স ব্লাউশটি হবে থেমন ঢিলেঢালা-ছাদের, এ ব্লাউশটা কিন্তু সে ধরণের নয় ... এটি তৈরী করতে হবে পুরু-কাপ্তে এবং অপেকা-কৃত আঁট্ৰদাঁট-ছাদে — মৰ্থাং, ইংগ্ৰান্ধীতে যাকে বলে— ঈষং 'টাইটু-লি'ট (Tight fitting)। মোটকথা এ পাটোর্ণের ব্লাউশ যেমন দেহের সঙ্গে বেমালুম সেঁটেও থাকবে না, তেমনি অন্ত প্যাটার্ণের ব্লাউশের মতো মাবার নিতান্ত চিলেচালা-টাদের হলেও চলবে না—এ পোষাক তৈরীর সময় সেদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাথা বিশেষ প্রয়োজন। খব বেশী চিলেচালা হলে, এ প্যাটার্ণের ব্লাউশ যে তেমন শোভন-স্থাপর ও আরামপ্রদ হবে না--সে কথা বলাই বাহুলা। খাই হোক, এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ক্রচি অনুসারে কাজ করাই বিধেয়। যার। নিজের হাতে জামা-কাপড় ছাট-কাট-দেশাইয়ের কাজকর্ম তাঁদের পক্ষে এ প্যাটার্ণের ব্লাউশ-বানানো খুব একটা তুরুহ ব্যাপার নয়…একট্র চেষ্টা করলেই তারা ঘরে ব্যে অনায়াদেই এ ধরণের পোষাক তৈরী করতে পার্বেন।

বারাস্থরে, এমনি ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব ছাদের স্থান্দর-স্থান্দর পোষাক-পরিচ্ছদের নম্না দেবার বাসন রইলো।



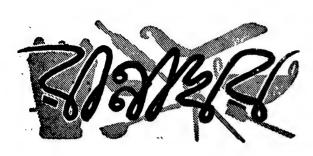

#### স্থারা হালদার

এবারে উত্তর-ভারতের জনপ্রিয় কয়েকটি ম্থরোচক ্থাবার রাঁধার কথা বলছি।

প্রথমেই যে বিচিত্র-উপাদেয় থাবারটির রন্ধনপ্রণালীর কথা জানাচ্ছি, দেটি ভারতের উত্তরাঞ্চলের
মুসলমান-সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে বহুকাল ধরে।
মুসলমানী-থাবার হলেও, এটি কিন্তু পায়েদ-জাতীয়
বিশেষ এক-ধরণের স্থমিষ্ট-স্থম্বাছ নিরামিষ-রান্না এবং
বাড়ীতে আত্মীয়ম্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের রসনা-তৃপ্তির
উদ্দেশ্যে এ থাবার রান্না করা খুব একটা তঃসাধ্য ও
ব্যয়সাপেক ব্যাপার নয়। মুসলমানী-ভাষায় উত্তরভারতের স্থপ্রদিদ্ধ এই থাবারটির নাম—'ফিনী'!

### ফিনী ৪

প্রায় ছয়-সাতজনের আহারোপ্যোগী অভিনব এই

'ফিনী' থাবারটির নার জন্ম যে সব উপকরণ প্রয়োজন—
গোড়াতেই তার তালিকা পেশ করছি। এ রানার
জন্ম চাই—চায়ের চামচের ২ চামচ ভালো-মিহি পায়েসের
চাল, চায়ের চামচের ৮ চামচ পরিষ্কার চিনি, কয়েকটি
বাদাম আর পেস্তার কুচো, কিছু কিসমিস আর ১ সের
টাটকা হধ। অবশ্র, অতিথিদের সংখ্যা যদি ছয়সাতজনের কম বা বেশী হয়, তাহলে প্রয়োজনাম্নারে
উপরোক্ত উপকরণের মাত্রাও যে সেই হিসাবে কমাতে
বা বাড়াতে হবে—এ কথা বলাই বাছল্য!

ষাই হোক, এ সর উপকরণগুলি সংগৃহীত হবার পুর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে প্রথমেই চাল-

গুলিকে পরিপাটিভাবে বেছে, ভালো করে জলে ধুয়ে পরিদার করে নিয়ে বড় একটি গামলা বা ডেকচিতে বেশ থানিকক্ষণ ভিজিয়ে রাথতে হবে। এভাবে ভিজিয়ে রাথার ফলে, চালগুলি আগাগোড়া নরম হয়ে গেলে, সেগুলিকে পাত্র থেকে তুলে ভালোভাবে জল ঝিরিয়ে নিয়ে বেশ মিহি করে বেটে 'লেই' বা 'মগু' ( Pulp ) বানিয়ে ফেলুন।

এবারে উনানের নরম আঁচে ডেকচি বা কড়া চাপিয়ে, সেই ডেকচিতে হুধটুকু ঢেলে কিছুক্ষণ ভালোভাবে ফুটিয়ে জাল দিয়ে নিন। তুধটি ফুটন্ত হলে, ডেকচিতে তুধের সঙ্গে চিনি এবং চালের 'মণ্ড' বা 'লেই' মিশিয়ে একটি হাতা বা খুম্ভীর সাহায্যে রন্ধন-পাত্রের ভিতরকার ঐ 'মিশ্রণটিকে' ( Melt ) অনেকটা ঠিক পায়েস-রান্নার পদ্ধতিতে কিছুক্ষণ বেশ করে নেড়ে-চেড়ে যতক্ষণ পর্যান্ত ফুটন্ত-তুধের সঙ্গে চিনি আর চালের 'যণ্ড' বা 'লেই' ভালোভাবে মিলে-মিশে একাকার না হয়ে যায়, ততক্ষণ অবধি রান্নাটিকে এমনিভাবেই হাতা বা খুম্বা দিয়ে সমানে নাড়াচাড়া করতে হবে। তবে এ কাজের সময় সর্কাল থেয়াল রাথবেন—অসাবধানতার ফলে, ফুটন্ত হুধ, চিনি আর চালের 'মণ্ডের' এই 'মিশ্রণ' খুব বেশী ঘন হয়ে যেন রন্ধন-পাত্রের কোথাও না কামড়ে বদে যায়। উনানের নরম-আচে কিছুক্ষণ এমনিভাবে রান্নার ফলে, ফুটন্ত তুধ, চিনি আর চালের 'মণ্ডের' মিশ্রণটুকু আগাগোড়া বেশ ঘন-থকথকে ক্ষীর বা পায়েদের মতো রূপ-ধারণ করলেই, রন্ধন-পাত্রটিকে আগুনের উপর নামিয়ে রাথবেন। তাংলেই উত্তর-ভারতের স্থমিষ্ট-পরমান্ন 'ফির্নী' রান্নার কাজ শেষ হবে।

উনানের আঁচ থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে রাথার পর, পায়েদের মতো ঘন-থক্থকে 'মিশ্রণটির' উপরে সামাল্য একটু স্থান্ধী গোলাপ-জল আর পেস্তা-বাদামের কুচো ছড়িয়ে দিন। তারপর অতিথি-অভ্যাগতদের পাতে পরিবেষণের আগে রন্ধন-পাত্রের চারিদিকে বরফের টুকরো সাজিয়ে রান্নাটিকে কিছুক্ষণ ভালোভাবে জুড়িয়ে ঠাওা করে নিন! তাহলেই ঐ ঘন-থক্থকে নরম পায়েদের মতো স্ব্রান্ত 'দিনী' থাবার্টি ঈয়ৎ-জ্মাট

ধরণের হয়ে উঠবে। এবারে উপাদেয় এই থাবারটি পাতে পরিবেশনের পালা।

এই হলো, উত্তর-ভারতের অভিনব-প্রমান 'ফিনী' রানার মোটামুটি নিয়ম।

অতঃপর, উত্তর-ভারতের আরো যে একটি বিচিত্র-উপাদের আমিব-জাতীয় মোগলাই-থাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা বলছি, সেটির নাম—'টিক্নি'। এটিও রসনা-তৃথ্যিকর বিশেষ জনপ্রিয় একটি সৌথীন থাবার… বাড়ীতে কোনো উৎসব-অফুষ্ঠান উপলক্ষে অতিথি-অভ্যাগত আর প্রিয়জনদের সমাদরকল্পে অভিনব এই উত্তর-ভারতীয় আমিষ-থাবারটি পরিবেশন করে প্রত্যেক স্বগৃহিনীই তাঁর স্ক্লচি আর রন্ধন-পট্তার সবিশেষ পরিচয় দিতে পারবেন।

#### GF 8

মোগলাই-ধরণের এই 'টিকি' খাবারট রান্নার জন্ত উপকরণ চাই—১ দের ভালো মেটুলী, ২টি পাতি-লেবু, মল্ল কিছু পোরাজ ও কাঁচা-লন্ধার ক্টো, আন্দাজ মতো পরিমাণে খানিকটা ঘি, গোলমরিচ, হুন আর কয়েকটি ঝকঝকে-পরিকার লোহার শিক—সচরাচর শিক-কাবাব রান্নার কাজে যেমন জিনিষ ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত হিসাব-অহুসারে উপকরণগুলির যে পরিমাণ দেওয়া হলো, দেটি প্রায় সাত-আটজনের মতো খাবার রান্নার উপযোগী। স্থতরাং, অতিথির দংখ্যা কম-বেশী হলে, প্রয়োজনাহুসারে উপরোক্ত-পরিমাণেরও যে যথোচিত পরিবর্ত্তন-সাধন করতে হবে সেক্পা বলাই বাছলা।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রানার কাজ স্তুক করবার আগেই, মেটুলীর টুকরোগুলিকে পরিষার জলে ধয়ে সাফ করে নিয়ে, সেগুলিকে প্রায় এক ইঞ্চি মাকারে থণ্ড-থণ্ড করে কেটে নিন। তারপর মেট্লীর থণ্ডিত-, টকরোগুলির দক্ষে আন্দাজমতো পরিমাণে মুন, গোলমরিচ আর লেবুর রস মিশিয়ে রাধুন। এবারে এ লোহার-শিক গুলিতে ভালে। করে ঘিয়ের প্রলেপ মাথিয়ে আগাগোড়া তৈলাক্ত করে নিয়ে, মেটুলীর খণ্ডিত-টুকরোগুলিকে স্থ্য ভাবে গেঁথে দিন। তারপর গন্গনে-উনানের আঁচে একের পর এক মেট্লীর ট্করো-গাঁথা লোহার ঐ শিক-গুলিকে অনবরত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভালোভাবে দেঁকে-ঝলদে নিন। এমনিভাবে আগুনের গ্রম-খাচে ঝলদে নেবার ফলে, লোহার শিকে-গাঁগা মেট্লীর টকরোগুলি যথন আগাগোড়া 'স্তদ্ধ' (Roasted) হয়ে যাবে, তথন দেগুলিকে লোগার-শিক থেকে খুলে নিয়ে পরি**দার** একটি রেকাবীতে দাজিয়ে রেথে, দেগুলির উপর দামান্ত একট্ পেঁয়াজ আর কাঁচা-লক্ষার কুচো ছড়িয়ে দেবেন। তাহলেই উত্তর-ভারতের বিচিত্র মোগলাই-খাবার 'টিক্কি' রানার পালা শেষ হবে। এবারে ভোজের আসরে প্রিয়জনদের পাতে পরিপাটিভাবে সৌথিন-উপাদেয় এই মেট্লীর 'টিক্কি' খাবার পরিবেশন করুন ... এ খাবারের অপরূপ-স্বাদ পেয়ে তাঁরা প্রাণ ভরে স্কৃতিণীর স্বরুচি আর রন্ধন-পট্তার তারিফ করবেন।

বারান্তরে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্জের আরো কয়েকটি বিচিত্র থাবারের রন্ধন-প্রণালীর পরিচয় দেবার বাসনা রইলো!





#### বিজেক্তলাল জন্মশভ বাৰ্ষিকা-

গত ২০শে জুলাই শুক্রবার বাংলাদেশে কবিবর জনাশতবার্ষিক উংসব আরম্ভ রায়ের হইয়াছে। এ দিন কবির জন্মভূমি কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) জন্মশতবার্ষিক পরিষদের উত্যোগে কবির জন্মভিটায় উৎসব আরম্ভ হয়। কবিবর তথায় ১২৭০ সালে ৪ঠা শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন এবং স্থানীয় স্কুল ও কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন। ঐ দিন সকালে কবিকলা শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় ভিটায় শ্বতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। পরিষদের সভাপতি মহারাজকুমার শ্রীদোরীশচন্দ্র রায় স্বাগত সম্ভাষণ করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় ক্লফনগর টাউন হলে এক সভায় অধাাপক সাধনকুমার ভটাচার্ঘ্য, অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন এবং পরিষদের সম্পাদক শ্রীঅনম্প্রপাদ রায় স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার ঐ দিন সন্ধাায় কলিকাতা জন্য আবেদন করেন। ইউনিভার্দিটি ইনিষ্টিটিউটে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের এক সভায় দিজেন্দ্র জীবন ও সাহিত্য আলোচিত হয়। শ্রীহিরগায় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এম ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। গত ৫ই আগষ্ট আলমবাজারে কবি শ্রীহেমস্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুহে রবিবাদরের একসভায় দিজেন্দ্র-সাহিত্য আলোচিত হয়। পর্বাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বস্থ সভা-পতিত্ব করেন ও ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক প্রবন্ধ পাঠ করিলে বহু বক্তা দিজেন্দ্রশাহিতা আলোচনা করেন। এই শতবার্ষিক বংসরে সর্বত্র করিয়া দিজেন্দ্র-সাহিত্য আলোচিত হওয়া উচিত।

### অধ্যক্ষ বি-আর-দে-

কলিকাতা গুরুদাস কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবি-আর-দে কলিকাতার জ্বোড়াসাঁকোস্থ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিভালয়ের রেজিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস স্থপণ্ডিত শ্রীহিরগায় বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত বিশ্ববিত্থালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। অধ্যক্ষ অমিতেশ বস্ক্যোপাধ্যায়—

২৪পরগণা গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ শীঅমিতেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের কলেজসম্হের ইন্সপেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। শীএ-পি-দাশগুপ্ত অবসর গ্রহণের পর দীর্ঘকাল এ পদ থালি ছিল— ৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে অমিতেশবার নির্বাচিত হইয়াছেন। মোহাখালিতে ২৫ নিহ্ভ, ৫০ আহত—

গত ১লা জুলাই পূর্বপাকিস্তানের নোয়াথালি জেলায় যে
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, গত ১ই আগপ্ত দিল্লীর
রাজ্যসভায় শ্রীনেহক প্রকাশ করেন যে তথার ২৫জন
হিন্দু নিহত ও ৫০জন হিন্দু আহত হইয়াছে। চৌমহনীতে
ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্বপাকিস্তানে গত কয়েকমাসে
রাজ্যাহী, যশোহর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি ঘটনায় বহু
সংখ্যালঘু—হিন্দু নিহত হওয়ায় সেথান হইতে দলে দলে
হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। পূর্বপাকিস্তান
সরকার উহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করে না বা
বিনা পাসপোর্টে হিন্দুদিগকে চলিয়া আসিতেছে।
ভারত সরকার পত্র লিথিয়া বা লোক পাঠাইয়া কোন
প্রতীকার করিতে সমর্থ হন নাই। এখন উপায় কি প

### কোচবিহারে বন্যার ক্ষতি—

গত জুলাই মাদের প্রথম হইতে কোচবিহার সহরের নিকট তোরসা ও ধন্ধা নদীর বন্তার ফলে বহু গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে ও বহু বর্গমাইল শস্তক্ষেত্র ভূবিয়া গিয়াছে। ফলে বহু লোক গৃহহীন ও নিরাশ্রম হয় ও রেলের লাইন বিপন্ন হওয়ায় কয়েকদিন রেল চলাচল বন্ধ ছিল। নানাস্থানে পথ ও পুল নির্মাণ এবং নদী-বন্ধনের ফলে পাহাড় অঞ্চলে এরূপ দৈবছুর্বিপাক আশ্চর্যোর বিষয় নহে। একদিক দিয়া আমরা যেমন প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাইতেছি, অন্তদিক দিয়া প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছে। ইহার প্রতীকারের উপায় নাই।

#### হোগেল নাথ সৈত্ৰ—

প্রবীণ কংগ্রেস সেবক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহ্ক্রী পাবনা শীতলাইএর জমীদার যোগেক্সনাথ মৈত্র ৭৪ বংসর ব্য়সে তাহার কলিকাতান্থ বাসগৃহে পুস্বসিস রোগে ৬১শে জুলাই পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি উত্তরবঙ্গ রাহ্মণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে কংগ্রেসের সহিত্ত পুকু ছিলেন। তিনি শিক্ষা, সঞ্গীত ও সংস্কৃতি প্রচারে বহু অর্থ ব্য়য় করিতেন। তিনি ২ বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদ্প্র দিবাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ৬ পুত্র ও কক্যা রাথিয়া গিয়াছেন।

#### থামী বিবেকানন্দ জন্ম শত বাষিক-

আগামী বংসরে ভারতের নব্যুগ ও নবজীবনের অ্যতম স্রষ্টা সামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ধিক উৎসব পালিত হইবে ও সেজন্য এখন হইতে সুৰ্বত্ৰ উল্লোগ আগ্রেজন আরম্ভ হইয়াছে। এসময়ে স্বানীজির কথা পর্বত্র প্রচার করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের মাতভ্মির প্রাণশক্তি কি তাহা বলিতে ধাইয়া স্বামীজি বলিয়া গিয়াছেন--"আমাদের এই পুণাভূমিতে একমাত্র ধর্মই দাতীয় জীবনের বনিয়াদ। ভারতবাদীর জীবন সঙ্গীতে ধর্মই মূল স্থর। অপর জাতির। রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যের প্রভাবে সমৃদ্ধি লাভের মহিমা প্রচার করিয়া বৈশ্যবৃত্তির ভূগুদী প্রশংদা করুক, অথবা রাষ্ট্রের বাহ্য স্বাধীনতার গৌরব কীর্তন করুক, ভারতের জনগণ কিন্তু এই সব বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চাহে না।" এই কথা র্धাল আজ ভারতের তথা বাংলার গৃহে গৃহে ধ্বনিত ২৭য়া প্রয়োজন-এই কথা দারাই ভারত ধ্বংসের হাত <sup>হ্টতে</sup> রক্ষা পাইবে। সে জন্ত আমরা কথা কয়টি ভারতবাদীর সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

### মক্ত্রী কালীপদ মুখোপাথ্যায়—

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র (পুলিদ) মন্ত্রী কালীপদ <sup>ন্থো</sup>পাধ্যায় ৬২ বংসর বয়সে গত ২০শে জুলাই রাত্রি ১১ টার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসগৃহ ১৬, গোকুল

বড়াল খ্রীটে দহদা সন্তাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রাগ্নের মৃত্যুর মাত্র ২৩ দিন পরে তাঁহার অন্ততম প্রধান সহকর্মী কালীপদবাবুর মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি ভগু মুখ্যমন্ত্রী



कानीपम गुर्थापाधाय

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দেনের প্রধান সহকর্মী ছিলেন না, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পরিচালনায় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুলা ঘোষের ও অন্ততম প্রধান সহক্ষী ছিলেন। তিনি পত্নী, ২ পুত্র ও ৫ কলা রাথিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দেশে যে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠিত ২ইয়াছিল, কালীপদবাৰু তথন হইতে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। সোমবার সকালে সংবাদপত্র পাঠের সমর হঠাং তিনি অস্বস্থ হইয়া পড়েন এবং গভীর রাত্রিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯০০ দালে তাহার জন্ম—তাহার পিতা ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আইনজীবী ছিলেন—হুগলী চন্দননগরে তাঁহাদের পূর্ব-নিবাস ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি খ্যাতনামা বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গলীর সংস্পর্শে আসেন ও বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। সেণ্ট জেভিয়াস কলেজে বি-এ পড়ার সময় তিনি অসহযোগ আন্দৌলনে যোগদান করেন ও তদবধি কংগ্রেসের কার্য্যে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে নিযুক্ত রাথিয়াছিলেন। তিনি বহু বংসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ছিলেন ও ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে তিনি নিরাপতা আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবন হইতেই নেতাজী স্থভাষচক্স বস্থর সহকর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে বহুবার তাঁহাকে কারাক্ষম হইতে হইয়াছিল। প্রায় ২০ বংসর কাল তিনি কংগ্রেস আন্দোলন ও মন্ত্রিসভার অগ্রতম প্রধান কর্মীরূপে পশ্চিমবঙ্গের সকল কার্যেক্স সহিত যুক্ত ছিলেন। শ্রম, কারাগার, রাজস্ব, স্বরাষ্ট্র ও সর্বশেষে পরিবহন বিভাগের তিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়াছিল এবং অসাধারণ শ্রমণীলতা তাঁহাকে সকল কার্যের সহিত যুক্ত রাথিয়াছিল।

### ভিনাট রাজ্যে নুতন রাজ,পাল—

পাঞ্চাবের রাজ্যপাল ঞীএন-ভি-গ্যাডিগিল অবসর গ্রহণ করায় কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীকে-সি-রেড্ডী পাঞ্চাবের নৃতন রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। অদ্ধের রাজ্যপাল শ্রীভীমসেন সাচারের স্থানে আসামের রাজ্যপাল জেনারেল এস-এম-শ্রীনাগেশ অদ্ধের রাজ্যপাল হইলেন এবং যোজনা কমিশনের সদস্থ শ্রীবিষ্ণু সহায় আসামের নৃতন রাজ্যপাল নিযুক্ত হইলেন। এই সকল রাজ্যপাল নিয়োগে কোন বাঙ্গালীর স্থান হয় না—ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রই তৃঃখিত বোধ করেন। বাংলাদেশে ত প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তির অভাব নাই।

### মাখনলাল রায়চৌধুরী—

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মাথনলাল রায়চৌধুরী গত ২৮শে জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় করোনারী পুসসিস রোগে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৬২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি পত্নী ও ৩ কল্যা রাথিয়া গিয়াছেন। দিতীয়া কল্যাকে তিনি সকালে দমদম বিমান ঘাঁটিতে যাইয়া বিলাত পাঠাইয়া আদেন—বাড়ীতে ফিরিয়া সুওয়া ১২টায় অস্কুত্ত হন ও সন্ধ্যা দওয়া ৬টায় তিনি মারা গিয়াছেন। ১৯০০ সালে নোয়াথালিতে তাঁহার জন্ম—পিতা ছিলেন মহিমচক্র রায়চৌধুরী। ১৯২৫ সালে

তিনি এম-এ পাশ করেন ও ১৯৫৩ সালে ডি-লিট হন।
১৯৪২ সাল হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে
অধ্যাপনা করিতেন। তিনি ভারতবর্ধের লেথক ছিলেন
এবং তাঁহার লিথিত জাহানারার আত্মকাহিনী গ্রন্থ জনপ্রিয় হইয়াছিল। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্ম সকলে তাঁহাকে
শ্রন্ধা করিত।

### রামমোহন ও রবীক্রনাথের মূর্ভি-

কলিকাতার কোন প্রকাগ স্থানে রাজ্য সরকার রাজা রামমোহন রায় ও কবিগুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃতি স্থাপন করিতে উত্যোগী হইয়াছেন। এই সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার জন্ম নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে—মৃথ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌবুরী, পূর্তমন্ত্রী শ্রীথগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার। উভয়েই বাংলার প্রধানতম ব্যক্তি—তাহাদের মৃতি সহর প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্রা।

#### কবি নজক্তলের পত্নী বিয়োগ—

কবি কাজি নজকল ইসলামের পত্নী প্রমীলা ইসলাম গত ৩০শে জুন শনিবার ৫২ বংসর বর্ষে কলিকাতা বেল-গাছিয়ার স্বামীগৃহে প্রলোকগমন করিয়াছেন। প্রমীলা ঢাকা মানিকগঞ্জ তেওতা গ্রামের বসন্তকুমার সেনের কন্তা, ১৯২৪ সালে তাঁহার বিবাহ হয়, ছই পুত্র স্বাসাচী ও অনিকন্ধ। প্রমীলা দেবীর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর দেহ বন্ধমান জেলার চুক্লিয়া গ্রামে স্বামীর বংশের জমীতে কবর দেওয়া হইয়াছে। কাজি সাহেব এ সময় চুক্লিয়ায় যাইয়া কয়েকদিন তথায় বাস করিয়া আদিয়াছেন।

#### বলাই দেবশৰ্মা-

স্বদেশী যুগের লেথক ও কর্মী থ্যাতিমান সাংবাদিক বলাই দেবশর্মা মহাশয় গত এরা আগপ্ত শুক্রবার সন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়া ৭০ বংসর বয়দে বর্দ্ধমানস্থ গৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাঘনাপাড়ার অধিবাদী, যৌবনে স্বাদেশিকত। প্রচারে ব্রতী হ্ন এবং ব্রন্ধর উপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয় সারা জীবন স্বদেশী প্রচারে অতিবাহিত করেন। তিনি

# जानलारेए लिए

\*\* ক্রাপ্তাত্তি বিজ্ঞান্তি বি



পরিন্ধার, ঝলমলে, ধব্ধবে ফরসা কাপড়! সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ! সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন...

সান লাইট — উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান হিশুষ্টান লিভারের তৈয়ী \$. 32A-X52 BG

বছ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সে পুরদের সহযোগিতায় বর্দ্ধমান হইতে সাপ্তাহিক আর্যাও মাসিক শ্রী পত্র প্রকাশ করিতেন। বহু বংসর দৈনিক বস্থমতীর তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং গত শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষেও আমরা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। তিনি জ্ঞানী, গুণী ও স্থপণ্ডিত বলিয়া এবং হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী বলিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আমরা, তাঁহার স্বেহকপা লাভে ধন্য হইয়াছি এবং তাঁহার আ্যার শান্তি কামনা করি। মহিলাদিগেকে সূত্রন শিক্ষা দেশন –

মহিলাদিগকে গাহস্থা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্ম কলি-

কাতা আলিপুর হেষ্টিংস হাউসে কয় বংসর পূর্বে বিহারীলাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান বংসরে কলিকাতা ১১ লোয়ার রাউডন দ্বীটে কলিকাতা মহিলা সমিতি মহিলাদের গার্হস্থা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্ম দিকীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীজে-কে-বিড়লার পত্নী স্বর্গতা জোহরী দেবী বিড়লার নামে ঐ নৃত্ন কলেজের নামকরণ করা হইয়াছে। তথায় কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের নিয়মান্থসারে আর্ট ও সায়েন্সে প্রি-ইউনিতাসিটি কোর্স এবং বি-এ ও বি-এসি থি ইয়ার্স ডিগ্রী কোর্স পড়ানো হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যত বাড়ে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

# থী অরবিন্দ

### রণজিৎ সরকার

হিরগার আলোর নিঝ'র স্বর্গ পেকে ঝরে পড়ে মর্তের অস্তরে; পাতালের গাঢ় অন্ধকার লুপ্ত হয় সে-স্রোতের বিপুল বিস্ময়ে। এ গঙ্গা তোমার দান!

মান্থ্যের চেতনার তুর্গম শিলায় ও নদীর গতিপথ করেছ নির্মাণ তাই মর্মে শুনি ওর চিরস্তন অমৃতের গান।

দিয়িদিকে শ্বন্ধ ছিল, ছিল অন্ধকার,

অন্তরের কীর্তিদোধে পূর্ণ ছিল জগং সংসার, ছন্দহারা ছন্নছাড়া পৃথিবীর বুকে তুমি দিলে শাশ্বত আলোক, অব্যক্ত পুলকম্পর্ণে রোমাঞ্চিল তালোক ভূলোক।

তোমার সোনালি স্বপ্ন স্পন্দমান জগতের শিরার শিরার ; তোমার নদীর ঘাটে লক্ষ লক্ষ যাত্রী-আত্মা জীবনের জাহাজ ভিডায়।

দেখা যায় ওই নবজন্মের তোরণ ! জেনেছি, শ্রীঅরবিন্দনাম পৃথিবীর প্রম শ্রণ।





### (পূর্বামুর্ত্তি)

উৎপল সতীশন্ধরের বাড়িতে এসে যথন পৌছল দিনের রোদ আর নেই, রাত্রির আলোও জলে ওঠেনি। গাছপালার আড়ালে দারা বাড়িটি যেন স্তব্ধ আর ছায়াচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। যেন বাড়িতে লোকজন এখন আর বাস করে না। পরিত্যক্ত গৃহটি যেন নিজের মনে বিষণ্ণ মৃথে চূপ করে দাড়িয়ে আছে। দারোয়ানটি দরজা ভেজিয়ে রেথে ভিতরে কোথাও গেছে। সে হয়তো জানে এ বাড়িতে কেউ আর অনধিকার প্রবেশ করবে না। কারো কোন উৎসাহ কি

উৎপল একট্কাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখল।
সন্ধ্যার আগে আগে তার মনও মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ হয়ে
পড়ে। সেই বিষণ্ণতার কারণ সব সময় খুঁজে পাওয়া যায়
না। খুঁজতে ইচ্ছাও করে না। উৎপলের মনে হল তার
বিষণ্ণতার সঙ্গে এই পরিত্যক্ত-প্রায় বাড়িটির কোথায় যেন
প্রকৃতিগত একট্ মিল রয়েছে।

উংপল বারানা পার হয়ে বসবার বড় ঘরটিতে গিয়ে চুকল। চাকর ছিল না কাছাকাছি। স্থইচ টিপে নিজেই আলো জালল, পাথা চালাল। তারপর চেয়ারে চুপচাপ থানিকক্ষণ বদে রইল। কী ব্যাপার। কারোরই সাড়াশদ নেই। মিদেস রায় কি নেই নাকি বাড়িতে? পদ্মা আর বিশুই বা গেল কোথায়?

কিন্তু একটু বাদেই পর্ণাটা আন্দোলিত হয়ে উঠল।
মিনেস রায় অন্দর থেকে বাইরের ঘরে এলেন। উৎপলকে
দেখে মৃত্ হেসে বললেন, 'এই যে আপনি এসেছেন।
নিজেই বৃঝি আলো-টালো জেলে নিলেন। আমাকে
ভাকলেই পারতেন।'

'আপনাকে! আলো জালবার জতে!'

অমুরাধা হাদলেন, 'কেন স্থইচ টিপে আলোটি জ্বেলে দিতে পারব না —আমি কি এমনই অকর্মণা ? পারি আর না পারি আমাকেই দিতে হত। বাড়িতে আর দিতীয় ব্যক্তি নেই।'

উৎপল বলন, 'কেন, আপনার লোক-লম্ব্র যারা ছিল তারা সব গেল কোপায় ১'

অন্ত্রাধা বললেন, 'লোক লদ্ধর ? লোক-লদ্ধর কোন দিনই তেমন বিশেষ ছিল না। যাঁরা ছিল ওঁর চলে যাওয়ার পর তারাও বিদায় নিয়েছে। আছে শুধ্ শস্তু-চাকর, আর ওই বড়ো দারোয়ানটি।'

'তাদেরও তো কাউকে দেখছি নে।'

অন্থ্যাধা বললেন, 'বিশুকে নিয়ে পদ্মা গেছে সিনেমা দেখতে। কী একটা ছেলেদের বই এসেছে। পদ্মাকে বললাম ধা দেখিয়ে নিয়ে আয়। সিনেমা সিনেমা করে ছেলে একেবারে মাথা থেয়ে ফেলছিল। আর শস্ত্—সবে ধন নীলমনি ওকে পাঠিয়েছি ডাক্তার্থানায়।'

উৎপল বলল, 'দেকি! ডাক্তারখানায় কেন আবার! কার অন্তথ ?'

অন্থরাধা একটু হাদলেন, 'আপাতত আমিই রোগিণী। মাথাটা ধরেছে, 'ইনফুয়েঞ্চার লক্ষণও টের পাচ্ছি। তাই ভাবলাম একটা টেবলেট-ঠেবলেট থেয়ে দেখি।'

উংপল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'সে কি। আপনি তাহলে অস্ত্র শরীর নিয়ে নেমে এসেছেন! না না, আপনি আর বসে থাকবেন না। যান শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

অন্থরাধা বললেন, 'তাতে সামান্ত রোগ একেবারে মহা আন্ধারা পেয়ে যাবে। শুয়ে থাকার চেয়ে বসেই আমি ভালো থাকব। আপনি এলেন। থানিকক্ষণ গল্পে গল্পেও বেশ সময় কাটবে। ভালো কথা, আপনার বইয়ের কত দুর হল ? কেমন এগোচ্ছে ?'

আসল প্রদক্ষ উঠতেই উৎপল চুপ করে গেল। একটু-কাল নির্বাক হয়ে থেকে বলল, 'দেখুন এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। সেই কথা বলব বলেই আজ এসেছি।'

অন্ধরাধা বললেন, 'বলুন না। আপনার দীর্ঘ প্রস্তাব না শুনে ভয় হচ্ছে।'

উৎপল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দেখুন আমি একটা বিষয় ঠিক করে দেলেছি। যতদিন আমি বইটা শেষ করে না দিতে পারব আপনার কাছ থেকে আমি আর কিছুই নেব ন। ।'

অন্ধরাধা একট হেসে বললেন, 'শেষ করাটাই বড় কথা। মন্মৰ কথা প্রেও হতে পারবে।'

উৎপল একট কোভের সঙ্গে বলল, 'না, পরে না, ওসব কথা এখনই হয়ে যাক। আর ছ-এক মাসের মধ্যে যদি আমি অনেকথানি কাজ শেষ করে আনতে না পারি তাহলে এই জীবনচরিত লেথার কাজ আমি ছেড়ে দেব। আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে—।'

অন্তরাধা একট কৌতুকের ভঙ্গিতে হেসে উঠে পাদ-পূরণ করে দিলেন, 'চিরজীবনের মত চলে যাব এবং কোন-দিন আর মুখ দেখাব না। এই তো ?'

অন্থ্যাধার মধ্যে ব্যক্তিরের ছাপ স্পষ্ট। তিনি যে গুরু
একদা প্রভাবশালী এবং অসাধারণ না হন সাধারণের চেয়ে
আলাদা ক্ষমতাবান পুক্ষের সহধর্মিণী ছিলেন তাই নয়,
তিনি নিজেও চারিত্রিক দৃঢ়তায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন।
তাঁর মত মহিলার এই চপলতায় একট লাক্সঘেষা ভঙ্গিতে
উৎপল বিশ্বিত হল, গুরু বিশ্বিত নয়, মুর্মও হল। লাক্স
এখনও মানায় অন্থ্যাধাকে। বয়দের দিক খেকে যৌবন
অতিক্রান্ত হলেও চেহারা দেখে তা বুঝবার জোনেই।
অথচ বেশভ্ষার খুব যে পারিপাট্য আছে তাও নয়। সেই
কথনো কালোপাড়, কখনো খয়েরী কি নীল পাড়ের শাদা
থোলের শাড়ী—সলায় দক একগাছি হার আর হাতে
ছ গাছি চুড়ি—আর কোন আভরণ নেই। চোখে ঠোটে,
কোন প্রসাধনের ছাপ নেই, অ্ন্তে এই মুহুর্তে নেই। কিন্তু
রপ গাঁর আছে লাবণ্য বাঁকা আছে শিক্ষা আর ক্ষিটি গাঁর

আছে তাঁর বোধ হয় বাইরের ভৃষণের কোন দরকার হয় না। তাঁর স্বভাবই অল্কার।

উৎপল ভেবেছিল তার কথা শুনে অন্থরাধারাপ করবেন, অন্ততঃ গন্তীর হয়ে থাকবেন—কিন্তু তিনি যে ব্যাপারটাকে এমন করে হেদে উড়িয়ে দেবেন তা ধারণা করতে পারেনি।

উংপলকে অমন বিশ্বিত অপলকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অহারাধা একটু যেন অপ্রতিভ হলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'অমন বড় বড় সঙ্কল্ল ছেড়ে দিন উংপল-বাব্। ত্-এক মাসের মধ্যে শেষ করে দেবেন কী করে আপনি যে আমার বই—এখন পর্যন্ত আরছই করেন নি একটি লাইনও লেথেননি'—তাকি আর আমি জানিনে ভেবেছেন ?'

এবার উৎপল স্তব্ধ হয়ে রইল। মিদেস রায় তাহলে তার মিথাাচরণ ধরে ফেলেছেন। অথচ তাঁকে উংপল মাঝে মাঝে আশ্বাদ দিয়েছে কিছু কিছু করে লিখে যাচ্ছে সে, তার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এ কপার এক বর্ণও তিনি বিশাস করেননি। উৎপল একবার ভাবল প্রতিবাদ করে। কিন্তু পর মুহুর্তে তার মনে হল-যত প্রতিবাদই করুক এই বুদ্দিমতী মহিলার কাছে নিজেকে সে কিছুতেই আর বি**থাসভাজন** করে তুলতে পারবে না। ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন অপমানের একটা থোঁচা অন্তত্ত্ব করল উংপল। ভাবল আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। এই উপযুক্ত মুহুর্ত। জীবনী লেখার দায়িত্ব থেকে এখনই মুক্তি নিতে পারে উৎপল। শ পাঁচেক টাকা অবগ্য এ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে মিদেস রায়ের কাছ থেকে। সে টাকা ক্রমে ক্রমে শোধ করে দিলেই হবে। আর উনি যদি অবিলপে একসঙ্গেই টাকাটা ফেরং চান, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে টাকাটা তুলে **बिट** भारत ना उप्तिन भारतिमात्र का एथरक কিছু অগ্রিমও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কী ভাষায় মিদেস রায়কে বলবে কথাটা ? এতদিনের আলাপ পরিচয়। সরাসরি বলাটা ভালো দেখাবেনা। একটু ঘুরিয়ে বলতে পারলেই শোভন হবে।

অন্নরাধা উৎপলের দিকে চেয়ে ফের একটু হাসলেন, 'কি রকম হাতে হাতে ধরে ফেলেছি দেখুন। আর মুথে কথাটি নেই। আপনারা ভাবেন মনস্তব শুধু লেথকদেরই মনোপলি। পাঠিকাদের তাতে একেবারেই কোন দ্ধল নেই।

উৎপল কি বলতে যাচ্ছিল—শম্ভু ঘরে ঢুকল।

অন্থরাধা বললেন, 'কি, পেয়েছিস—টেবলেট ? বাকা, ওয়ুধ আনতে তুই কি বোগে মেলে উঠে পড়েছিলি ? চল টেবলেটটা থেয়ে নি। অবশ্য টনিকের কাজ আমার হয়ে গেছে।'

উৎপলের দিকে আর একবার হেসে তাকিয়ে অন্সরাধা তাকে নির্বাক করে রেথে চলে গেলেন।

উৎপল তবু ভাবতে লাগল, কী ভাবে কথাটা বলা যায়।
প্রথমে একট্ আভাদ দিয়ে তারপর ঘূরিয়ে নিজের অক্ষমতা
জানিয়ে—।

একট বাদেই চলে এলেন অন্তরাধা। ফের নিজের চেয়ারটিতে বদলেন। তারপর একট চুপ করে থেকে বললেন—আজ্ঞা উংপলবাব আত্র আমাকে একটি সত্যি কথা বলবেন প

উৎপল বলল, 'মানে এতদিন যা বলেভি তার সবই মিগো—।'

অন্থরাধা হেদে বললেন, 'তা যদি বলেই থাকেন তাতে দোষের কী হয়েছে। মিথোকে সত্যি করে তোলাই তো খাপনাদের আর্ট। ই্যা যা বলছিলাম। লিথতে আপনার অন্তবিধেটা কী হচ্ছে বলন তো।'

উংপল একট চুপ করে থেকে বলন, 'অস্থবিধের কথা যদি নিজে বুঝতে পারব—কি ব্ঝিয়ে বলতে পারব— গহলে তো—'

শস্তু চা আর থাবার নিয়ে এল। প্রেটটি রাথল উৎপলের সামনে। অফুরাধা কেটলি থেকে চা ঢালতে লাগলেন। উৎপল বলল, 'এসব আবার কি।'

'কিছুই না—একটু পুজিং। বিশু কদিন ধরে বায়না ব্রেছিল। একবার যদি কোন কথা মুথ থেকে বেরোল, সার কি রক্ষে আছে। হুকুম তামিল না করা পর্যন্ত আর রেহাই নেই। একফোঁটা ছেলে। কিন্তু তার প্রতাপে গ্রাই অস্থির।'

এবার বাংসল্যেসিক্ত একটি নারীর স্লিগ্ধরূপ দেখতে পেল উৎপল। ভাবল পুরুষই হোক মেয়েই হোক—মুহুর্তে মৃহর্তে মান্তবের রূপ বদলায়। সেই রূপান্তর স্বাসময় চোথে পড়ে না তাই। যথন পড়ে মান্তব, নিজেই অবাক্ বিশায়ে তাকিয়ে থাকে।

উংপল ভেবেছিল শুণু চা-টাই থাবে। মিষ্টিটা আর নেবে না। কিন্তু অন্তরাধা তা কিছুতেই হতে দিলেন না। নিজে কিন্তু শুধু এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু থেলেন না। বললেন, 'এ সময় আমার কিছু থা ওয়ার অভ্যেস নেই। কিন্তু আপনি তো আর আমার মত নন। আপনি কিছু না থেলে ধমক থাবেন।'

তারপর চায়ের কাপে একটু চুম্ক দিয়ে অন্তরাধা বললেন, 'আপনি নিজে তো নিজের অস্ত্রিধের কথা কিছু বলতে পারলেন না। আমি বলি।'

উংপল বলল, 'বেশ তো বলুন না।'

অন্ধরাধা বললেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন মহিলাটির কি স্পর্য। আমার মন কি ওঁর ন্থদ্প্রি ?'

উৎপল বলল, 'তা কেন ভাবব। কারো কারো আন্দান্ধ করবার ক্ষমতা বেশি থাকে। আপনার স্ব ক্ষমতাই বেশি।'

অন্ধ্রাধা বললেন, 'ওরে বাপরে। এবার কি মহা-শক্তির স্তবস্তুতি শুরু হল ?' শক্তি আপনারও আছে। শুধ তা থাটাবার ইচ্ছা নেই। সিন্দুকে সঞ্চয় করে রেখেছেন ?'

কের একট চূপ করে রইলেন অন্তরাধা। তারপর বললেন, "দেখন, যে দব দর্তে প্রথম প্রথম আপনাকে র্নেধছিলাম তা একে একে প্রায় দবই তুলে নিয়েছি। কী লিথলেন, কতথানি লিথলেন—ঘন্টায় ঘন্টায় দেই তাগিদ আজকাল আর দিইনে। আমি জানি শুধু বাইরের তাগিদে লেখা হয় না, যদি ভিতরের তাগিদ তার দঙ্গেনা মেলে। তারপর আমার স্বামীর দঙ্গম্মে শুধু ভালোভালো কথাই আপনাকে লিথতে হবে বলে যে আবদার করেছিলাম তাও আমি তুলে নিয়েছি। পরে ব্রেছি এও এক ধরণের করমায়েদ। করমায়েদ দিয়ে মাপমত জামাজ্লতো করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু ওই রান্তায় বই লেখানো চলে না। দে বই হয় নিম্পাণ; তুপাঠ্য। দে বই লিখতেও কষ্ট, পড়তেও কষ্ট। তা লিথে বা লিখতে বলে লাভ কি।'

দিতে পারল না।

় উৎপল বলল, 'আপনিই এ নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছেন।'

অন্থরাধা বললেন, 'আপনি আমাকে ভাবিয়েছেন।
দরকার নেই ও ভাবে লিথে। দোষে গুণে মিশিয়ে যে
মান্থৰ আপনি তাঁর কথাই লিথ্ন। কিন্তু তাঁর পিঠে শুধু
দোষের বোঝাটিই তুলে দেবেন না এই আমার অন্থরোধ।
উৎপল চুপ করে রইল। সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব

অন্ধরাধা বললেন, 'ইয়া আমার সবচেয়ে শক্ত যে সর্ত ছিল তাও কবে আলগা হয়ে গেছে। ত্রুযে আপনার কোথায় কিসে অস্ত্রিধে হচ্ছে—।'

উৎপদ বলল, 'বলুন। আজ তো আপনারই দৈবজের ভূমিকা।'

অন্বরাধা বললেন, 'দৈবজ্ঞ! না দৈবজ্ঞ আমি নই।
তাহলে তো বলতাম আপনার হাত দেখান। লগ্ন রাশি
নক্ষত্রের কথা বলুন। আসলে আপনি আমার স্বামীর
সম্বন্ধে এত বিপরীত বিপরীত সন কথা নাবালকের ম্থ
থেকে শুনছেন যে—আপনি মাথা স্থির রাখতে পারছেন না।
সেই সঙ্গে মনও অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপনি যদি
ওভাবে তথ্যের পর তথা কড়িয়ে কড়িয়ে বেড়ান, শুদ্
প্রবাদের পর প্রবাদ জড়ো করতে থাকেন আপনি কি
ভেবেছেন তার ভিতর থেকে একটি মানুসকে আপনি চিনে
বার করতে পারবেন, কি স্বাইকে চিনিয়ে দিতে পারবেন 
আমি তো কোনদিন বই লিখিনি, চরিত্র স্পষ্ট করিনি, তাই
বলতে পারব না ওভাবে কিছু স্পষ্ট করা যায় কিনা।'

উংপল থানিকক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলন, 'কিন্তু স্ষষ্টিরও তো উপকরণ চাই। সেই উপকরণ তো সংগ্রহ করে নিতে হবে। বিশেষত আমি যদি ভাবি একজন মান্ত্ষের স্তিকারের জীবনের কথাই লিখন —তাহলে তার জীবনের ছোটবড় ভালোমন্দ্র ঘটনা আমাকে জানতে হবে বইকি।'

অন্ধ্রাধা বললেন, 'তা না হয় জানলেন। যদিও হাজার চেষ্টা করলেও সব ঘটনা আপনি জানতে পারবেন না, জানলেও লিথতে পারবেন না। লিথতে ইচ্ছেই হবে না আপনার। অনেক ঘটনাই আপনার তুচ্ছ অসংলগ্ন বলে মনে হবে।' উৎপল বলল, যা অসংলগ্ন, তাকে অবশ্য সংলগ্ন করে তোলা চাই।'

অমুরাধা বললেন- 'তবেই দেখুন কল্পনার সাহায্য আপনাকে নিতেই হবে। আপনি কোন একটি ঘটনাকে কিভাবে দেখবেন, কি ভাবে বদলাবেন, তার ওপর সব নির্ভর করে। কোন একজন মাতুষ কিছু একটা করে বদল। কিছ একটা ঘটল যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিছ দেই সংঘটনের পিছনে মাত্র্যটির কি উল্দেশ্য ছিল—তার চিন্তা ভাবনা, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যদি আপনি না দেন, তাহলে একটি সতি৷ ঘটনার কথা লিখলেও তা সতি৷ হবে না। সাধারণ মানুষ ঘটনাকে সেইভাবেই দেখে। যা দেখে না, তার গল্প শোনে। নিজেদের ক্ষতি বুদ্ধি অন্থাগী মে মর কথা বিশ্বাস করে তার বিশ্বাস-করা কাহিনী আর একজনের কাছে বলে। যাতে বিশ্বাস হয় তার জয়ে যতদর পারে ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস্ত করে তোলে। কারণ বেশিরভাগ মাক্ষই অলৌকিক -- অন্তত পক্ষে অসঙ্গত অসামাজিক অশোভন সব ঘটনার কণা বিধাস করতে ভালোবাদে।'

অন্থরাধা উৎপলের দিকে তাকালেন।

উংপল বিশ্বিত হয়ে শুনছিল। মিদেস রায় প্রথম জীবনে তেমন পড়াশুনো না করলেও পরে যে তা পুষিয়ে নিয়েছিলেন সে কথা উংপল শুনেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যে চিন্তাপক্তি আর তা প্রকাশ করবার শক্তিও অর্জন করেছেন. তা দেখে বিশ্বিত হল। ইলেকসনের সময় দলের পক্ষণেকে রাজনৈতিক বঞ্জতা নাকি দিয়ে থাকেন অহুরাধা। কিন্তু এখন যা বলছেন তা অরাজনৈতিক। অথচ শ্রোতাকে নিজের দলে টানবার মত একটা রাজকীয় দৃঢ়তা তার বক্তব্যে বেশ স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছে।

একট বাদে অন্থরাধা নিজেও এবার হাসলেন, 'আপনি ভাবছেন আপনাকে বাগে পেয়ে খুব একচোট বক্তৃতা দিয়ে নিলাম। এ যদি রেডিওর বক্তৃতা হত, সঙ্গে সঙ্গে আপনি কান মৃচড়ে বক্তার গলা বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু এখানে তো সে উপায় নেই। আপনাকে জাের করে শোনাবার আগে জবরদস্তি করে থাইয়ে দিয়েছি। আপনি ভাবছেন আগে জানলে কে আর ওর পুডিং থেত।'

**হাসি মুথে চুপ করে রইলেন অহুরাধা। তার**পর

বললেন, 'হাা, আমার স্বামীর দম্বন্ধে অমন অনেক অলোকিক অলোকিক দ্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা আপনি হয়তো এই পাড়াতেও শুনতে পাবেন। শুন্তন। আপনার বিশ্বাদ করবার ক্ষমতা কতথানি তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। তার আগে ওর দম্বন্ধে কিছু কিছু লেথা আপনাকে শোনাই।'

উৎপল নিজের ইচ্ছার বিকন্ধেও একটু যেন চমকে উঠল, বল্ল, 'লেখা! লেখা কোগায় পেলেন ?'

অন্ত্রাধা তার হাদির মধ্যে রহজের ব্যঞ্জনা ভরে দিলেন, 'পেয়েছি, আপনি ছাড়া আর লেখক নেই সুসারে ?'

উৎপল ভাবল, 'মে লিখতে দেরি করার অন্থরানা কি মার কারো সঙ্গে বাবস্থা করে ফেলেছেন ? তাহলে আর মিছামিছি এত আদর যত্ন আলাপ আপ্যায়ন কেন ? মে কথা বলে দিলেই তো উৎপল উঠে চলে যেতে পারে।

অন্ধরাধা চাকরকে ভেকে বললেন, 'আমার টেবিলের ওপর থেকে সেই বাঁধানো খাতাটা—। না ও পাবে না। মামি নিজেই নিয়ে আসি।' অন্ধরাধা উঠে গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। মিলিয়ে গেল। থানিক বাদে আবার সেই শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

অন্ধ্রাধা কালো রঙের স্থনর একটা থাতা **হাতে** নিজের চেয়ারটিতে এসে বসলেন।

উংপল লক্ষ্য করে দেখল —খাতা নয় একটি ডায়েরি।
অক্সরাধা তার দিকে তাকিয়ে হেদে বললেন, 'ভাববেন
না, আপনার কোন রাইভালে বন্ধুর কাছ থেকে থাতাটা
চেয়ে নিয়ে এদেছি। এ একটি সাধারণ মেয়ের লেখা।
টকরো টকরো এলোমেলো কথা যা মনে এদেছে তাই সে
লিখে রেখেছে। সন তারিখ মিলিয়ে লেখেনি। এর সব
আপনাকে শোনাবার মত নয়। বেছে বেছে শোনাব।
কিন্তু তাতেও আপনি হাসবেন। প্তর খানিকটা প

উংপল উন্নসিত হয়ে বলল, 'বাঃ পড়বেন বই কি।'
এবার সে স্বস্তিতে নিঃশাস কেলতে পেরেছে।
ডায়েরিব লেথিকাটি থে কে---তাকে আর তার চিনতে
বাকি নেই।

ক্রমশঃ

## বাৎসায়নের কালে নাগরিক জীবন\*

ডঃ ক্ষেত্ৰমোহন বহু

গতিহাসিকদের মত এই থে, খুষ্টায় তৃতীয় শতাদীর রচনা

গ্রান বাংসায়ন প্রণীত কামস্ত্র। কামকলার নানা

থলিঘলি নিদেশক গ্রন্থ ইইলেও ইহাতে প্রাচীন ভারতীয়

স্থাজজীবনের অনেক অজ্ঞাত রহপ্র উদ্ঘাটিত ইইয়াছে।

গ্রাছে, যেমন, তাঁদের বাসভবন, বাগানবাগিচা, আমোদ
প্রাদে, স্ফুচি-সংস্কৃতি। 'নাগরবৃত্তম্' নামক অধ্যায়টিতে

শুর্রে মাজ্যের গুণাগুণ—তাঁদের চাতুর্য, তাঁদের শাঠ্য—

স্থাক্ষে কথা আছে। বাংসায়নের সময়ে যারা সাধারণ

লোকের চেয়ে কিছুটা বিশেষত্ব লাভ করিত—অর্থাৎ, মেধায়, বিজায়, শিল্পকলায় দক্ষতা অজন করিত তারা নগরেই আরুপ্ত হইত এবং কোন রাজারাজ্ডার পৃষ্ঠ-পোষকত্বে চাকরী পাইত, অথবা কোন ধনী নাগরিকের আওতায় আসিয়া বিদ্যক বা বৈহাসিকের পদে বাহাল হইত, অথবা কোন শিল্পতি বা বণিকের সংঘে নাম লিথাইত, অথবা পৌরসভার সভা হইত।

শহুবে জীবনের আনন্দসোতের প্রতি এই যে প্রবল আকর্ষণ তাহা হইতে মনে হয় যে—ভারতের প্রাচীন যুগে শহরের সংখ্যা অল্প ছিল না। ঋথেদে গ্রাম, গ্রামীন, মহাগ্রাম ও পুরের কথা আছে; পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে, ধথা মানবগৃহস্ততে, গ্রাম, নগর ও নিগমের উল্লেখ আছে; প্রাণিনির স্ত্রে নগর ও নাগরিকের দৃষ্টান্ত আছে; মেগা-স্থিনিসের বিবরণ ও কোটিল্যের অর্থশান্তে বড় শহর ও তাদের পৌরসংস্থা ও পৌরশাসন-পদ্ধতির বির্তি পাওয়া যায়; বৌদ্ধ জাতক ও অক্যান্ত পালিপুস্তকে অসংখ্যানগর ও তাদের রাষ্ট্রীয় শাসন সংক্রান্ত ইতিহাস আছে, যথা, মিলিন্দ-পন্হো-তে 'শাকল' পুরী সম্বন্ধে চমংকার বর্ণনা আছে; অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও ললিতবিস্তরে সেযুগের অনেক সমৃদ্ধ নগরের পরিচয় মিলে।

বাৎসায়নের কাল গুপ্ত-পূর্ব হওয়ায় দে সময়ে ছোট-বড় শহরের সংখ্যা বড় কম ছিল না; কারণ, ভারতে তথন একচ্ছত্র সমাট না থাকায় উচা অসংখ্য ক্ষুদ্র কুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং বাজধানীর সংখ্যাও অন্তর্মপ থাকা স্বাভাবিক। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পীঠস্থানগুলি ব্যবসা ও বাণিজ্যের কেব্রুস্থল হইয়া উঠিয়া-ছিল। 'ফুনান্-তু-স্থ-চুয়াং' খুষ্ঠীয় তৃতীয় শতকের এক-খানা চীনা বই; তাহাতে আছে, খুঃ পুঃ ৫০ অদে .কৌণ্ডিণ্য ইন্দোচীনে এক ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করেন, থেটি বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রসারের এক বিশাল কেন্দ্র ছিল। ভারতীয়ের। চীনের সংগে সামুদ্রিক পথে ব্যবসা চালাইত;—'জিনান'এর (বর্তমান ভিয়েটনাম) মধ্য দিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রদত ইন্দোচীনে গমনাগমন করিত। অশোকের শিলালিপি হইতে জানা যায়, ভারতের সহিত এশিয়া মাইনর ও অক্যান্ত প্রতীচ্য ভ্রথত্তের বহুদিন যাবং 'যোগাযোগ বর্তমান ছিল এবং কুশান রাজ্য ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অনেকটা প্রদারিত থাকায় পূব-পশ্চিমে বাণিজ্য পথ খোলা ছিল, তজ্জ্য সভা জগতের সংগে ভারতের বাণিজ্যস্ত্র এক স্থদ্ট বাধনে বাধা ছিল। খৃষ্ঠীয় দিতীয় শতাদীতে জনৈক কুশানরাজের উপাধি ছিল—"মহারাজ রাজাধিরাজ দেবপুত্র কৈসব কণিক"। ইহা হইতে ধারণা হয় যে, সে সময়ে ভারতীয়-চৈনিক-রোমীয় এই ত্রয়ী সভ্যতার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্লিনি ও দ্বিতীয় শতকে টোলেমি বলিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে রোমক-সামাজ্যের সংগে ভারতের বাণিজ্যসংযোগ পুরা-

দমে চলিয়াছিল। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পরবর্তী বাৎসায়নের সময়ে ঐ ব্যবসাবাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কথাতেই আছে। প্রাচীন ভারতের স্বাতিশ্য়ী ঋদ্ধি নিশ্চয়ই অত্রস্থ নাগরিকের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাই নাগরিকের জীবনে পত্রে পথা, গৃহের মার্জিত পরিকল্পনায়, ইহার মনোরম আস্বাব-পত্রে নাগরিকের বেশভ্যার পারিপাটো ও অলংকার-মণ্ডনে, থেলাধ্লায়, দান-দক্ষিণায়, অর্থবায়ের অবাধ প্রাচ্থই দেখা যায়।

নাগরিকের বাসভবনের নির্মাণ কৌশল হইতে গৃহ-স্বামীর স্থাপত্যজ্ঞান ও সৌন্দর্যপ্রীতি উপলব্ধি হয়; আসবাব-পত্র ও প্রকোষ্ঠের কারুকার্য হইতে তাঁর শিল্পবোধ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নাগরিকের গৃহটি কোন জলাশয়ের নিকটবতী হইতেই হইবে। ইহার তুইটি মহল—অন্তঃপুর ও বহিবাটিকা। নাগরিকের যাবতীয় সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কায সম্পাদিত হয় ও তিনি অতিথি-অভ্যাগতের সংগে আলাপ-আপ্যায়নে রত থাকেন। গৃহসংলগ্ন সুক্ষবাটিকাটিতে পুষ্পবৃক্ষ, ফলের গাছ, তেখজ উদ্বিদ বর্তমান এবং রন্ধনের জন্ম শাকসন্জী উংপন্ন হয়। বাগিচার মধান্তলে নলকুপ অথবা পুন্ধরিণী। বাগিচাটি অন্তঃপুরসংলগ্ন, যাহাতে বাটার গৃহিণী বৃক্ষাদি দেখাশুনা করিতে পারেন। বাগিচায় যুঁথি, জাতী, নব-মল্লিকা, জনা, কুরম্বপুষ্প শোভা পাইতেছে ও তাদের স্থান্দ চারিদিকে আমোদ বিকীরণ করিতেছে। বাগিচার মধ্যে মধ্যে কুঞ্জ এবং স্থানে-স্থানে বিশ্রামের জন্ম চত্রর নির্মিত আছে।

কোন কোন ধনাত্য নাগরিকের বিশাল হর্য ও প্রাসাদ থাকিত, যার উন্মুক্ত ছাদে বিহার করিতে করিতে কর্তা ও গৃহিণী নীলাকাশে ভ্রাম্যমান্ গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। প্রকোষ্ঠগুলির মেঝে মোজাইক বা মার্বেল পাথরের ও প্রবালখচিত। বুক্ষবাটিকার অভ্যন্তরে ইহাদের আরামের জন্য "সম্দ্রগৃহ" থাকিত, অর্থাৎ জলাশয়বেষ্টিত শীতল গ্রীমালয়। ভাসের "ব্প্রবাসবদক্তা"য় এইরূপ সম্দ্রগৃহের উল্লেথ আছে। কালিদাসের রঘুবংশে এইরূপ প্রমোদালয়ের কথা আছে—"দীর্ঘিকাঃ গৃঢ়মোহনগৃহাঃ' [১৯১]। আসবাবের মধ্যে নাগরিকের শয়নঘরে ত্তি

স্থকোমল কৌচ ও তৎপার্শ্বে গুল্রশ্যা পরিপাটি করিয়া আন্তীর্ণ। শয্যার শীর্ষে 'কৃর্চস্থান' বা কুলুংগী থাকিত, বোধ হয় ইষ্টদেবতার মূর্তি রাখিবার জন্ম। কৌচের সন্নিকটে কার্পেটের উপর মন্তক রাখিবার জন্ম গির্দা বা তাকিয়া এবং দাবাপাশা খেলার সরঞ্জাম থাকিত। শয়নপ্রকোষ্ঠের বহি-দেশে, অলিন্দে থাকিত পক্ষিশালা, এবং গৃহের নির্জন স্থানে লেদ, বাটালি, করাত জাতীয় যম্ম থাকিত অবসরমত নাড়িয়া চাড়িয়া আমোদ উপভোগ করিবার জন্ম,—"একাম্বে চতুর্কতক্ষণস্থান মন্যাসাং চ ক্রীডানাম"।

নাগরিক ছিলেন দে যুগের বেশ ছিমছাম কেতাতুরস্ত ব্যক্তি; তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্বন্ধে বাংসায়ন এক স্থন্দর চিত্র দিয়াছেন। প্রাতে শ্যাত্যাগ; প্রাতঃকৃত্য সমাধান; ম্থপ্রকালন ও দন্তমঞ্জন। অতঃপর প্রদাধন ব্যাপারে আত্য-নিয়োগ। সেটি কীরূপ বলিতেছি।—প্রসাধনের প্রথম বস্তুটি হইল 'অফলেপন"; উহা এক প্রকার মিহি করিয়া বাটা অতিনিগল [অচ্চ] চন্দনের স্থাপ্তি মলম—'অচ্চীকুতং চন্দনমনাদান্তলেপনং'। এই অন্তলেপন থানিকটা দেহে মাথা তার প্রথম কাষ। তারপর, ধ্পের মিষ্টগদ্ধীধ্মে পরি**ধে**য়ব**ন্দ স্থপন্ধিযুক্ত** করা তাঁর দ্বিতীয় কায়। অতঃপ্র, কর্মে মাল্যধারণ ও নয়নে অঞ্জন-প্রলেপ এবং অধরোষ্ঠ মণ্জকরাণে রঞ্জিত করিয়া ও মদলাযুক্ত তাম্বল চর্বণ করিয়া মকরে স্বীয় অন্তপম দেহয়ষ্টির কলাসৌষ্ট্র অবলোকান্তে গ্রুকর্মে যোগদান। কেশের বিক্যাদে তাঁর মনোযোগ তীক্ষ। হস্তে মূল্যবান্ অংগুরী ধারণ। ললিতবিস্তরে আছে,— 'অনেকশতসহস্রম্লামঙ্গুলীয়কম'। পরিধেয়বাদ তুই প্রস্থ, —বন্ধ ও উত্তরীয়। উত্তরীয় কুম্বমগন্ধসিক্ত।

প্রাতঃকালীন কর্মশেষে নাগরিক প্রত্যহ স্নানাভিষেক করিতেন। একদিন অন্তর অংগ-সংবাহন ও কেশ 'উংসাদন' (মাজন) করিতেন; তুইদিন অন্তর সাবান্যোগে ["ফেনক"] শরীর প্রক্ষালন করিতেন; তিনদিন অন্তর মৃথবিবরের নিমভাগ [ অধর চিনুক ] পরিষ্কার করা দীর্ঘাযুজনক ["আয়্ধ্যম্"] বলিয়া বিবেচিত হইত; পাঁচদিন ( কদাপি দশদিন) অন্তর ক্ষোরকার্য সম্পাদন এই ছিল নিয়ম।—

"নিতাং স্নানং, দ্বিতীয়কম্ৎসাদনং, তৃতীয়কঃ ফেনকঃ, চতুর্থকমায়্খ্যম্, প্ৰথমকং দশ্মকং বা প্ৰত্যায়্ল্যমিত্যহীন্ম" ॥
কামসূত্ৰ ১৭ ॥

দাড়িকামান দম্বন্ধে বর্তমান অফিদের বাবুদের মত কটিন বাগিশ না হইলেও, আঙ্লের নথ ও দাত সম্বন্ধে নাগরিক একটু বেশীমাত্রায় যত্ত্বশীল ছিলেন। নথের বিশিষ্ট বাঁকা ছাঁট ও তাদের কোমলতা মহণতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকেও অহ্বর্ন তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। দাতের পরিচ্ছন্নতার দিকেও অহ্বর্ন দৃষ্টি দিতেন নাগরিক। কেশ, নথ ও দাতের প্রতি তাঁদ্দ শিল্পিমানস্থলত দৃষ্টি প্রেমচর্চার পক্ষে অফ্বর্ল বলিয়া গণ্য হইত। এতদিন স্বেদ অপন্য়নের জন্ম তিনি স্বাদা ক্মাল ব্যবহার করিতেন।

নাগরিক দিনে তুইবার আহার করিতেন, মধ্যাহে এবং সন্ধার পর। বাংসায়ন তিনপ্রকার আহারের কথা বলিয়াছেন,—ভক্ষা (শক্ত আহার্য) ভোজা (নরম আহার্য) ও পেয় (পানীয়)। তার খালদামগ্রীর অন্তর্গত ছিল এই গুলি — অন্ন, গম, যব, দাইল, প্রচ্র সক্ষী ও চুধ; এবং এগুলোর রন্ধনে ঘি, মাংস, মিষ্টান্ন, লবণ ও তৈল বাবহৃত হইত। মিষ্টানের মধ্যে ওড়, শর্করা ও খণ্ড-খাত অস্তর্জু । থাত হিসাবে মংদের কথা বাংসায়ন বলেন নাই, তবে মাংদের কথা আছে। মাংস স্থপ্ করিয়া অথবা ঝল্সাইয়া থাও-য়ার রীতি ছিল। নাগরিকের পানীয়ের মধ্যে বৈচিত্রা ছিল। জল ও তথ বাতীত টাটকা তালরস, মাংসের নির্যাস, কাঞ্জি, আম ও পাতিলেবুর রুসে শর্করা মিশ্রিত করিয়া সরবত। তীব্র পানীয়ের মধ্যে কয়েকজাতীয় মাদক মত ব্যবহৃত হইত, যথা, স্থরা, মধু, মৈরেয়, আসব। কাষ্ঠ বা ধাতৃনিৰ্মিত "চধক" নামক পাত্ৰ হইতে ঢালিয়া মৰ্ছা পান করা হইত এবং মতের স্বাত্বতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং মুখরোচক তিক্ত জিনিস খাওয়া ২ইত ( আমরা বর্ত-মানে যাকে "চাট" বলি তাহাই মদের অন্তপান ছিল )।

মধ্যাফ ভোজনের পর নাগরিক কিছুক্ষণ নিদ্রা উপভোগ করিতেন, অথবা পীঠমন ও বিদ্যক প্রভৃতির সহিত হাসি-খুনীতে কাটাইতেন, অথবা, টিয়া-চন্দনা প্রভৃতি বিহংগের কাকলী শুনিতেন, অথবা, মোরগ, তিতির, মেড়ার লড়াই দেখিতেন, অথবা, নানা প্রকার চাক্ষশিল্পের নিদর্শন উপ-ভোগ করিতেন। আমোদ উপভোগের জন্ম হরেকরকম কাকাতুরা পুষিয়া তাদের মিষ্টু আলাপ শুনিতেন, অথবা, ময়ুরের উজ্জ্বল পক্ষবিস্তার শোভা নিরীক্ষণ করিতেন, অথবা, বাঁদরদের অংগভংগী ও অদ্ভুত ক্রীড়া নৈপুণো কৌতৃক অন্থ-ভব করিতেন।

অপরাক্তে মনোরম সাজে সাজিয়া নাগরিক "গোষ্ঠা"তে উপস্থিত হইতেন; দেখানে বন্ধুবান্ধবদের সহিত নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্রবিনোদন করা অথবা হাল্ডপরিহাসে কাটাইতেন। রাত্রে স্বগৃহে গীতবাতে ও মাঝে মাঝে নৃত্যাদি গান্ধব অনুষ্ঠানে তিনি চক্ষ-কর্ণের তপ্থিলাভ করিতেন।

নাগরিক ও তপ্র পত্নীর জীবনের বৈপরীতা স্থমেককুমেকবং। বাংসায়ন নাগরিকের থে জীবনচিত্র আকিয়াছেন,
আমরা দেখিলাম, তাহা বিবিধ ইন্দ্রিস্থাকে কেন্দ্র করিয়াই
অংকিত হইয়াছে; কিন্ধ তাঁর পত্নীর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে কর্তব্য কর্মের বিরাট বোঝা। ধর্মশাস্বগুলিতে স্বীর যে আদর্শ উপস্থাপিত হইয়াছে নাগরিক-স্বী সেই আদর্শকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছেন। তাঁহার
কর্তব্যের ফিরিস্তি ক্যেকটি দিতেছি:

ভক্ত ধেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ইইদেবতার প্রদ করেন, ঠিক সেইরূপ ভক্তির সহিত নাগ্রিকপত্নী স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন নাগরিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সবদা নির্বাহ করেন, তার থাল ও পানীয়ের প্রতি দৃষ্টি রাথেন ও তার প্রসাধনব্যাপারে ও আমোদপ্রমোদে সাহায্য করেন; তাঁর পছন্দ-অপছন্দ বুঝিয়া চলেন; তার মাতাপিতা ও আগ্রীয়ম্বজনদের ভালবাদেন ও ভূতাবর্গের প্রতি উদারতা দেখান। তার শয়নশেষে নিদা থান এবং তাঁর শ্যাত্যাগের পূর্বে গাব্রোগান করেন। কারণে ক্ষরা হইলেও নাগরিকের বিরাগস্থচক বাক্য উচ্চারণ করেন না। নাগরিকের অন্তম্ভি লইয়া তার স্বকীয়া বান্ধবীর সহিত কোন উৎসবে গোগদান করেন। অজ্ঞাতে নাগরিকপত্নী কোন-কিছ দান করেন না। তাঁর বিশ্বস্কতার সন্দেহ জন্মিতে পারে নাগরিকপত্নী এরূপ কায कमापि करतन नाः, मरन्पष्टजनक हतिराज्य श्रीरनारकत भःग পরিহার করিয়া চলেন, यथा, সন্নাসিনী, নটী, জ্যোতিষিনী, 'মূলকারিকা' (যে খ্রীলোক যাতু জানে)। কামকলাশিক্ষার্থে ইচ্ছা করিলে স্বামীর শিগাত গ্রহণ করিতে পারেন। ভাদের 'স্বপ্রবাদবদত্তা'য় উদয়ন তাঁর মহিধীকে 'হা প্রিয়শিয়ে' বলিয়া সংগাধন করিতেন. কালিদাসের 'রঘুরংশে' মৃত ইন্দুমতীর জন্ম অজের বিলাপে আছে,—অয়ি, ললিতকলায় আমার প্রিয়শিক্সা ["প্রিয়শিক্সা ললিতে কলাবিধৌ" ।

একটা শম ও সংযমের আবেইনীর মধ্যে নাগরিকপত্নী নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া জীবনধারা নিবাহ করিতেন। কথাবাতায় তিনি স্বল্পবাক; কথনও উচ্চে কথা বলেন না বা হাত্র করেন না; শশুর বা শুল দারা ভং দিতা হইলে প্রতাত্তর দেন না. সোভাগ্যগবে কখনও শ্রেষ্ঠরের অভিযান করেন্না। সাজসজ্জায় তিনি মধাপন্থিনী **,** কোন উৎসব অহুষ্ঠানে যোগ দিবার কালে সাধাসিধা অলংকার ও সজ্জার পক্ষপাতিনী, স্থান্ধির ব্যবহার পরিমিত ও সাজ্যজ্ঞায় থেতপুপ্প ছাড়া অন্ত পুপ্পকে আদর করিতেন না। স্বামীসন্দর্শনের প্রাকালে প্রসাধন ব্যাপারে যত্ন লইতেন : নিজেকে শুদ্ধা ও স্বহাসিনী রাখিবার প্রয়াসে অলংকারের মন্তনে কিছ অতিরিক্ততা লক্ষিত হইত: নানাবণের ও নানাগন্ধের পুষ্প ধারণ করিতেন, এবং মনোরম স্বর্গন্ধি ব্যবহারে নিজেকে আকর্ষণীয়া করিয়া ত্লিতেন। পুষ্প নানাপ্রকারে ধারণ করিতে পারিতেন, -কণ্ঠসংলগ্ন মাল্যাকারে [ স্রজ্ ], অথবা, শির্মাল্যরূপে, অথবা কেশে গুজিয়া দিয়া, অথবা, কর্ণভ্ষণের সংগে জড়াইয়া 'কর্পর' রূপে।

দৈনন্দিন গৃহদেবতার সেবায় সকাল হপুর ও সন্ধ্যায় নাগরিকপত্নী আত্মনিয়োগ করিতেন এবং ব্রতনিয়মাদি পালনে যথাবিধি কম সম্পাদন করিতেন। গৃহস্বামীর অন্তমতিক্রমে পরিবারের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার তাঁর উপর ক্যস্ত ছিল। সারা বছরের একটি আয়ব্যয়ক (budget) তিনিই প্রস্তুত করিতেন। মন্থ্রলিয়াছেন,—

'অর্থল সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়েচের নিয়োজয়েং' ( সংহিতা মা১১) স্বামীর একটি কর্ত্রা হইবে স্ত্রীকে অর্থনিয়া তাকে হিসাবমত থরচপত্তর করিতে দেওয়া; স্বামী আর্থিক সংস্থানের বেশী থরচের জন্ম মুঁকিলে স্বী গোপনে প্রতিবাদ জানাইতে পারিবেন। গৃহিণী সংসারের প্রয়োজনীয় দ্র্রাদি মজুত রাখিবেন ও থরচ হইয়া গেলে পুনরায় আবশ্যকীয় দ্র্রা ভাণ্ডারজাত করিবেন। ভূতাবর্গের বেতন হিসাব করিয়া তিনিই দিবেন। ক্ষবি-কাম ও গো-পালন তাঁর ত্রাবধানেই হইত; গৃহপালিত পশুপক্ষী তিনিই দেখা-শুনা করিতেন এবং রন্ধনশালার মাবতীয় কাম ব্যতীত অবসরমত স্কৃতাকাটা ও বয়নকামও তিনি করিতেন। এইরূপ আদর্শ গৃহিণী আজ সংসারে ত্র্লভ হইয়াছে।

## হিসাব-নিকাশ



তরুণ-প্রেমিক: সত্যি বলছি, তোমায় কী ভালবাসি,

আমার এই বুক চিরে যদি ভাথো তো

ব্ঝবে আমার মন…

আধৃনিকা-ভরণীঃ উচাটন ...এই কথা বলতে চাও? তা

তোমার এই উচাটন-মনের জন্ম আমি

কি করতে পারি ?

তক্ণ-প্রেমিক: আমার স্বামীতে বরণ করে, ধন্ত করো!

আমার দর্শন্ব তোমাকে দেবো--তুমি

যা চাও...

আধুনিকা-তঞ্নী: আমি যা চাই! আমি চাই চৌরঙ্গীতে

শাজানো-পোছানো বাড়ী আনকোরা
ক্যাভিল্যাক গাড়ী আহল-ফ্যাশনের
জ্বেলারী, নিত্য-স্থতন শাড়ী-ব্লাউশ
ব্যাদ্ধে মোটা টাকার অক্ব আবাব
দিনেমায় অভিনয় করবার অবাধক্ষানীনতা পারবে এ সব দিতে স

শিল্পী: পৃথী দেবশৰ্মা

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গত আগাঢ় মাদ হইতে শুরু হইয়াছে 'ভারতবর্ষ'র হবর্ণ জয়ন্তী বংদর। আোচ্য বর্ষের প্রতিটি দংখ্যাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভন্মপ্রে শরবর্তী আশ্বিন সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পূজা না শারদীয়া সংখ্যাক্রশে বর্ষিত কলেবরে শীর্ষস্থানীয় লেখক লেখিকাগণের গল্প, প্রবন্ধ, কবিভা, হস-রচনা ও নম্নাভিরাম চিত্রসম্ভাবে সমূল ইইয়া মহালক্ষার পূর্বেই প্রকাশিত ইইবে।

প্রতি কপির বিক্রয় মূল্য হইবে ২ । 'ভারতবর্ষ'র রেজিষ্টার্ড গ্রাহকগ্রাহিকাগণকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না। বিজ্ঞাপনদাতাগণকে
উক্ত সংখ্যার বিজ্ঞাপনের জন্ম এখন হইতে সন্বর হইবার অন্তুরোধ
জানাই। এজেন্টগণ যাহাতে তাঁহাদের প্রয়োজনমত সংখ্যা সরবরাহ
পাইতে পারেন, তজ্জন্ম পূর্বাহ্নেই তাহাদিগকে পত্র লিখিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের আবশ্যক সংখ্যার অর্ডার দিয়া রাথিবার জন্ম অন্তুরোধ
জানাইতেছি।

বিনীত— কর্ম:প্রাক্ষ

ভারতবর্গ

# शाँडे उ शीर्छ

#### শ্ৰী'শ'—

## ॥ বাজা<sup>°</sup> হল সুরু ॥

সংস্কৃত নাট্য-শাসে নাট্যকাব্যের প্রকার-ভেদ
কর্মনা করা হয়েছে তার রীতি ও বিষয়ের গুরুজের
ওপর নির্ভর কোরে। আবার এই নীতি অবলম্বনে
সেথানে দৃশ্য-কাব্যকে দশটি রূপক ও অপ্তাদশ উপরূপকে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বাঙলা নাট্যদাহিত্যকে সাধারণজ্ঞ নাটক ও প্রহ্মন—এই ছটি ভাগে
ভাগ করা হয়ে পাকে। এ-ক্ষেত্রে থাত্রাভিনয়কে নৃত্যগীতবহুল নাটকেরই দৃশ্যপটবিহীন অভিনয় অর্থাং দৃশ্যপটদারিবিষ্ট মঞ্চাভিনয়েরই এক অসংস্কৃত সংস্করণ বলে মনে করা
হয়। কিন্তু অভিনয়-রীতি হিসাবে বাঙলা নাট্যসাহিত্যকে প্রধাণতঃ যাত্রা ও নাটক—এই ছটি শ্রেণীতেই
ভাগ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

প্রচলিত আছে। 'যাত্রা' শব্দের মূল অর্থ হল্ছে দেবতার পূজার উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, মেলা অথবা নাট্যগীত। তবে শুরু যে পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রা-গান হতো তা নয়, যে কোনো সাধারণ উৎসবেও যাত্রা-গানের অফুদান হতো। কিন্তু সেকালে যাত্রাগানের কোনো বাঁধা পালা কিছু ছিলনা। পাত্র-পাত্রীগণ উপস্থিত হয়ে নিজেদের উপস্থিত-বৃদ্ধির দ্বারা স্বষ্টিকরা সংলাপ ব্যবহার করতো এবং গান ও শ্লোকাদি পাঠ করতো। ক্রমে অষ্টাদশ শতান্দীর শেষভাগ থেকে যাত্রার মধ্যে পাঁচালীর প্রভাব এদে পড়ে এবং উনবিংশ শতান্দীর প্রথম থেকেই পাঁচালী ও কীর্জনের প্রভাবমন্তিত কৃষ্ণ-যাত্রা কারে। এই সময় প্রমানন্দ অধিকারী এবং শ্রীদাম ও স্কবল তুই ভাই

ক্লফ-খাত্রায় অতিশয় কৃতির প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের পরেই বাঁধা যাত্রা-পালার সৃষ্টি ও প্রচলন হয়। এই বাঁধা যাত্রা-পালায় যে সকল ব্যক্তি প্রথম খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণা হচ্ছেন ক্ষণকমল গোস্বামী ও গোবিন্দ গোস্বামী। পরবর্ত্তীকালে ঘাত্রা-গান বা ঘাত্রা-পালা দিনে দিনে জনসমাদর লাভ করলেও ভদুসমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার লাভের ফ্লে. দেশে প্রাচীন পদ্ধতির পাচালী ও কীর্ত্তন প্রভাবান্নিত যাত্রা-গানের জনপ্রিয়তা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মনোমোহন বস্থ, তিনকডি বিশাস, মতিলাল রায়, ব্রজ্থোহন রায়, নীলকণ্ঠ ম্থোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থগায়ক ও বাঁধনদারের আন্তরিক প্রচেষ্টার, ইংরেজী ধরণের নাটকের সঙ্গে কথকতার মত বক্ততা এবং পাচালী ও প্রাচীন যাত্রা পদ্ধতির ভক্তিরসপূর্ণ গান সংযোগ কোরে এক নতন পদ্ধতির যাত্রা-গান সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু বর্তমানে থিয়েটারী নাটকের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবহেতু এই নৃতন পদ্ধতির যাত্রা-গানও স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে।

সম্প্রতি বিশ্বরূপ। নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ যাত্রা-গানের এই হৃত বৈশিপ্তা পুনক্ষারের উদ্দেশ্যে কলিকাতার রবীন্দ্র-কাননে (বিজন স্নোরার) নিভিন্ন যাত্রাভিনয়ের এক উৎসবায়োজন করেছেন। ইহা খ্বই আশা ও আননন্দের কথা। আগামী ৩১শে আগপ্ত থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যান্ত এই উৎসব চলবে। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক মোট ৩১টি উৎক্রপ্ত যাত্রাপালার অভিনয় হবে। আমবা এই উৎসবের সাক্ষ্যা কামনা করি।

#### খবরাখবর ৪

শক্তিপদ রাজগুরুর "শেষ নাগ" উপন্যাস অবলম্বনে "শেষাগ্রি" নাটকের স্বস্টি। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নিয়মিতভাবে এই নাটকটি অভিনীত হচ্ছে। নাটারূপ ও পরিচাল্না করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত।

অভিনয়াংশে আছেন কমল মিত্র, অঙ্গিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষকুমার, শান্তি দাশগুপ্ত, ভান্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্থব-



আর, ডি' বনশল্ প্রযোজিত বিষ্ণ বর্ধণ পরিচালিত "এক টুক্রো আগুন" চিত্রে কালী वत्नाभाषाय ७ वज्ञा छस्र।

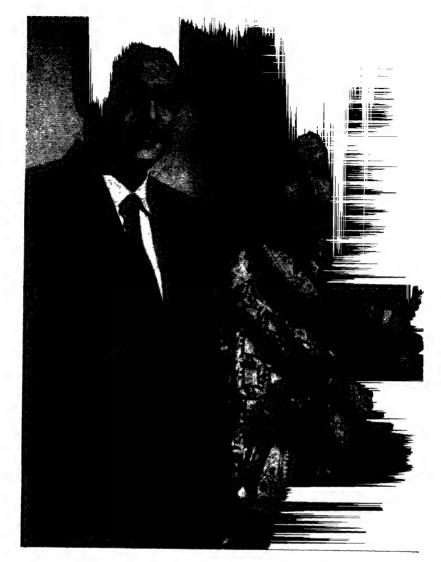

কুমার, খ্যাম লাহা, বাদবা নন্দী, লিলি চক্রবর্তী, অর্পণা দেবী, গীতা দে প্রভৃতি।

"উত্তমকুমার ফিন্মদ (প্রাইভেট) লিমিটেড্"-এর 'ব্রাস্তি-বিলাদ' নামক চলচ্চিত্রের কাজ খ্ব শীঘ্রই আরম্ভ হবে। <sup>টু</sup> তুমকুমার চিত্রটিতে প্রধান দ্বৈত-চরিত্রে <sup>করবেন।</sup> সাবিত্রী চট্টোপাধ্যার, সন্ধ্যা রায় এবং ভা**তু** <sup>বলে</sup>ঢ়াপাধাায় অন্ম তিনটী বিশেষ চরিত্রে রূপ দেবেন। পরিচালনা করবেন মামু সেন।

প্রযোজক গার, ডি, বনশল্ সন্থীক বিদেশ ভ্রমণ শেষ

মাস বিদেশ ভ্রমণ কালে জীবনশল্ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে ঐসব দেশের চলচ্চিত্র-ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের থবরাথবর নিয়েছেন। হলিউডেও তিনি কয়েকদিন অতিবাহিত করেন এবং জাপানের কয়েকটি ষ্টুডিও পরিদর্শন করেন।

আর, ডি, বনশল প্রযোজিত ও বিহু বর্ধন পরিচালিত চিত্র "এক টুকরো আগুন" সমাপ্তির মুখে। শ্রীবনশল-এর "দাত পাকে বাঁধা" চিত্রটি অজয় করের পরিচালনায় ক্রত-গতিতে অগ্রদর হচ্ছে। এই চিত্রে সর্ব্বপ্রথম স্কৃচিত্রা দেন ও দৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দশিলিত ভাবে আক্সপ্রকাশ <sup>করে</sup> সম্প্রতি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। আড়াই করবেন। শ্রীবনশল্-এর পরবর্তী চিত্র "ছায়াস্থ্য"-র চিত্র গ্রহণ পার্থ প্রতিম চৌধুরীর পরিচালনায় আগামী মাদে স্বরু হবে।

\* \* \*

অতি আশার কথা যে "ফটো প্লে সিণ্ডিকেট (ইণ্ডিয়া)' প্রাইভেট লিঃ"-এর হয়ে শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ পুনরায় একটা শিশু-চিত্র নির্মাণ করবার সংকল্প করেছেন। ইতিপুর্বে 'পরিবর্ত্তন' নামুক চলচ্চিত্রের কাহিনীকার ও অন্ততম প্রযোজকরপে মনোরঞ্জনবাব একদা বিশেষ খ্যাতি ও অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। এবারে ছোটদের রূপক্ষণ ও বাস্তবের নামঞ্জ্ঞপূর্ণ সংমিশ্রণের ছারা তাঁর এই চিত্রের জন্ম তিনি এক ন্তন ধরণের কাহিনী স্ষ্টেই করেছেন। সম্ভোষ সেনগুন্ত চিত্রখানির সংগীতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

ভারকার মুত্যু ৪

আত্মহত্যা না হুর্ঘটনা!—প্রশ্ন জেগেছে আজ বিশ্বের চলচ্চিত্র অন্থরাগী জনতার মনে। মৃত্যু হয়েছে মেরিলিন্ মনরোর আকস্মিকভাবে। 'মেরিলিন্ মন্রো'—এই নাম সারা পৃথিবীর চিত্রামোদীদের মনে আনন্দের চেউ তুলত। কিন্তু সেই নামের পাশে যখন দেখা গেল 'মৃত্যু' কথাটি তখন স্কন্থিত হয়ে গেল বিশ্বের চিত্র-জগং! মেরিলিন্ মন্রোর মৃত্যু ? এ যে অবিশ্বাস্ত ! কিন্তু তাই সত্য। মাত্র ৩৬ বংসর বয়সে সৌন্দর্যোর রাণী, চিত্রাকাশের দেবী আকস্মিক ভাবে, অত্যন্ত হঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে মৃত্যু বরণ করলেন!

গত ৫ই আগষ্ট রাত্রি শেষে মেরিলিনের ঘরে কোনও
সাড়া না পেরে তাঁর পরিচালিকা মেরিলিনের চিকিংসককে
থবর দেন। তারপর ধাকাধাকি করেও কোনও সাড়া
শব্দ না পেরে সকলে দরজা ভেঙ্গে ঘরে চুকে দেখেন অস্তিম
শয়নে শুয়ে আছেন মেরিলিন্ মন্রো, দেহ তাঁর প্রাণহীন।
চির-নিজায় নিজিতা স্থলরীর দেহ শীতল, কঠিন; কিন্তু
সৌন্দর্য্য তাঁর তথনও অটুট। মৃত্যু তাঁর প্রাণ হরণ
করলেও স্বাভাবিকু সৌন্দর্য্য তাঁর হরণ করতে পারে নি—
স্থলরী শ্রেটা মেরিলিন্ রূপ মাধুর্য্য মহিয়ুসী হয়ে বিরাজ

করছে শ্যার উপর। বিছানার পাশে Barbiturates নামক ঘুমের ওযুধের শিশি পাওয়া যায়। ডাক্তারেরা মনে করেন মেরিলিন্ অতিরিক্ত মাত্রায় এই ঔষধ দেবন করেই মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু এ কি ইচ্ছাক্লত, না ছর্ঘটনা ? সে প্রশ্নের জ্বাব আজ কে দেবে ?

মেরেলিন্ মন্রোর পিছনে ফেলে আসা ব্যক্তিগত জীবন, মাতার উন্মাদ রোগ, তাঁর নিজের চির-অস্থী মন, প্রভৃতির থেকে অনেকেই মনে করছেন যে তিনি আত্মহত্যা করেই জীবনের জালা জুড়িয়েছেন, তাঁর অস্থী-অস্ত্র্য মনের হাত থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন।

১৯২৬ সালের ১লা জুন্ নর্মা জিন্ বেকার নামে একটি মেয়ে লস্ এঞ্চেলিসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই উত্তরকালে মেরিলিন্ মন্রো নামে ভ্রন-বিখ্যাত হন। কিন্তু জন্মাবিধি তিনি হংথই পেয়ে এসেছেন। তাঁর জন্ম হয় অবৈধ সন্থান রূপে। তাঁর জন্মগাতা ছিলেন ডেন্মার্কের লোক। নাম তাঁর এড্ওয়ার্ড মর্টেন্সেন্ (Edward Martensen)। মেরিলিনের জন্মের আগেই কিন্তু তিনি নিরুদ্দেশ হন। মেরিলিনের জন্মের কয়েকমাস পরে ঐ স্থানে এক এডওয়ার্ড মার্টের্সেন্ মোটর হুর্ঘটনায় নিহত হন। সন্তবতঃ ইনিই মেরিলিনের পিতা। মেরিলিনের মাতার নাম য়্যাভিস্ বেকার (Gladys Baker)। তিনি মেরিলিনের জন্মের কয়ের কিছু পরেই উন্মাদ রোগগ্রন্থা হন এবং তারপর থেকে উন্মাদ আশ্রমেই তিনি জীবন কাটাচ্ছেন।

মেরিলিনের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে অতিশয় তু:থের
মধ্যে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাকে চাকরাণীর কাজও
করতে হয়েছে। নানা সংসারে তিনি স্থান পেয়েছেন এবং
বিভিন্ন চরিত্রের লোকের মধ্যে এবং বিভিন্ন পরিবেশে
তাঁকে কাল কাটাতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর দেহ সোষ্ঠব
ছিল অতুলনীয়, আর দে অতুলনীয় সৌন্দর্যের য়য়নাও
ছিল অনেক। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় মাত্র ১৬ বছর
বয়সে লস্-এয়েলিসের এক পুলিসম্যান্ জেমস্ ডাফার্টি
(Jam s Dougherty)-র সঙ্গে। এর পর তিনি
আরও হ'বার বিবাহ করেন, কিন্তু কোনও বিবাহই স্থায়ী
হয় নি। তাঁর দ্বিতীয় স্থামী হচ্ছেন বেস্বল খেলোয়াড়
জ্যোগিও (Joe Dimaggio) এবং ভৃতীয় স্থামী

হচ্ছেন নাট্যকার আর্থার মিলার (Arthur Miller) তাঁর প্রথম বিবাহ স্থায়ী হয়েছিল ত্বছর, বিতীয়টি মাত্র মাস এবং তৃতীয়টি পাচ বছর।

তাঁর প্রথম স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি প্রথমে Radio Plane Parts Company-তে parachute inspecter-এর কাজ নেন। দেখানে দামারিক বাহিনীর এক ফোটোগ্রাফার মেরিলিনের দেহ-গৌষ্ঠব দেখে তাঁকে বলেন যে মডেল রূপে কাজ করলে মেরিলিন ঘটায় পাঁচ ভলার করে পারিশ্রমিক পেতে পারে। স্থতরাং মেরিলিন্ कााकेंदी ८ इ.ए. मरण्डलंद कां अ निर्मन। त्यर्दानितन हुरनंद রং ছিল আদলে কাল। অনেকে তথন তাঁকে চুলের রং পান্টে ফেলতে বলেন যাতে তাঁকে আরও স্থন্দর দেখায়। কিন্তু মেরিলিন রাজী হন না। শেষে একজন নামকরা ফোটোগ্রাফার যথন স্থাম্পু সাবানের বিজ্ঞাপনের মডেলের জন্মে ঘণ্টায় দশ ভলার হিসাবে ছয় ঘণ্টার কাজ দিলেন তথন মেরিলিন তাঁর চলের রং পালটাতে রাজী হলেন। তারপর থেকেই 'ক্নেট্' নর্মা জিনু হলেন 'ব্লণ্ড'। ১৯৪৬ দালে মেরিলিন বা নর্মা জিন-এর ফোটো প্রায় সব সাময়িক পত্রের প্রথম পাতায় শোভা পেতে লাগল। এই সময় অনেক চিত্র-নিশ্বাতার চোথে এই ছবিগুলি পড়ে এবং শেষে মেরিলিন এক এজেন্টের মাধ্যমে 20th. Century Fox ফিল্ম কোম্পানিতে একটি ছয় মাসের কনটাক পান। ঐ কন্টাক্টের তারিথ হচ্ছে ২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৬ শাল এবং দেখানে তার নাম দেওয়া আছে মেরিলিন মন্রো। নর্মা জিন বেকারকে এই মেরিলিন মন্রো নাম দিয়েছিলেন Ben Lyon নামক এক চিত্রাভিনেতা তাঁর প্রিয় গায়ক ও হাস্তরসিক অভিনেতা Marilyn Miller-এর নাম অমুসারে। এর পর থেকে নর্মা জিন এই भिति निम् मन्दता नारमष्टे धार्प धार्प यरणत ७ शीतरवत উচ্চ শিথরে উঠে দাঁডালেন।

মেরিলিনের নামকরা ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখ করা চলে—

'Gentlemen Prefer Blonds,' 'How to Marry

a Millionaire', 'Niagara'; 'River' of no Return'
The Prince and the Show girl', Some like
it Hot', 'Seven Year Itch' প্রভৃতি। তাঁর আর একটি
ছবি "Billionare" কিছুদিন আগেই কলিকাতায় প্রদর্শিত
হয়েছে। "Something got to give" নামে শেষ যে
ছবিটিতে তিনি কাজ করছিলেন তার কাজ এখনও শেষ
হয় নি। তাঁর মানসিক অন্থিরতার জন্য মেরিলিন্ এই
ছবিতে কাজ করতে পারছিলেন না। এ জন্য ঐ চিত্রের
নির্মাতাদের সঙ্গে তাঁর বিবাদও চলছিল। তবে শেষ পর্যন্তর
অভিনয় করবেন বলে মনস্থিরও করেছিলেন, কিন্তু তা
আর হল না।

বড় হবার আকাজ্ঞা তাঁর ছিল ছোটবেলা থেকেই।
আর তিনি তা হয়েছিলেনও আশাতীত রপেই। কিন্তু
জীবনে কি তিনি শান্তি পেয়েছিলেন ? মান্দিক ধন্ধণার
হাত থেকে কি রেহাই পেয়েছিলেন ? না, তা তিনি পান
নি। আর পাননি বলেই যশের সেই উচ্চ শিথরে অবস্থান
করেই তিনি স্বহস্তে তাঁর এই গোরবময় জীবনের অবসান
ঘটালেন। তাঁর জীবন যেন চিত্র-জগতের এক মহান ট্রাঙ্গেডি
হয়ে রইল। লাক্তময়ী, হাক্তময়ী, রপময়ী মেরিলিন্কে
যারা শুধু পদ্দায় দেখেছেন তাঁরা ভাবতেই পারতেন না
এই মেয়েটির মনের ভেতর কি গভীর তৃঃথ, কি প্রচণ্ড বাথা,
কি মন্দান্তিক জালা ল্কিয়ে রয়েছে। আজ তাঁর সে জালা
জুড়িয়ে গেছে। তিনি সব যম্বণার বাইরে চলে গেছেন্
জীবনের অভিনয় শেষে।

মেবিলিন মন্বোর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু দর্শক মান্দে তিনি বহুকাল বেঁচে থাকবেন চিত্রজগতের রূপময়ী দেবী রূপে। মেরিলিনের বহুদিনের বন্ধু, ব্রভ্ওয়ের নাট্য শিক্ষক Lee Strasberg-মেরিলিনের সম্বন্ধে বলেছেন—

"In her own lifetime she created a myth of what a poor girl from a deprived background could attain. For the entire world she became a symbol of the eternal feminine".



**৺२४११७८**नशत ठ्रिशिधांश

## খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

#### ইংল্যাণ্ড-পাকিস্তান টেস্ট ক্রিকেট গ

ইংল্যাণ্ড: ৪২৮ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। টম গ্রেভনী ১১৪, পিটার পারফিট ১০১, টেড ডেক্সটার ৮৫ এবং ডেভিড শেফার্ড ৮৩। ফঙ্গল মামৃদ ১৩০ রানে ৬ উইকেট)

পাকিন্তান: ২১৯ রান ( মৃস্তাক মহম্মদ ৫৫, সৈয়দ আমেদ ৪৩ এবং নাশিমূল গনি ৪১। উনুম্যান ৭১ রানে ৪, দ্ট্যাথাম ৫৫ রানে ২ এবং নাইট ৩৮ রানে ৪ উইকেট) ও ২১৬ রান (৬ উইকেটে। মৃস্তাক মহম্মদ ১০০ নট আউট এবং সৈয়দ ৬৪। দ্ট্যাথাম ৪৭ রানে ২ উইকেট)

নটিংহামের টেণ্ট ত্রীঙ্গে অমুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম পাকি-স্তানের চতুর্থ টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে থেলার মোট সময়ের মধ্যে সাড়ে দশ ঘণ্টা থেলা বন্ধ রাথতে হয়েছিল। পাকিস্তানের অধিনায়ক জাবেদ বার্কি টসে জয়ী হয়ে ইংল্যাণ্ডকে প্রথম ইনিংস থেলার দান ছেড়ে দেন। কিন্তু প্রথম দিনে বৃষ্টির দক্ষণ থেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। থেলার বিতীয় দিদে ইংল্যাণ্ডের ৩টে উইকেট পড়ে ৩১০ রান দাড়ায়। তৃতীয় দিন ইংল্যাণ্ড ৫টা উইকেট জমা থাকতে ৪২৮ রানের মাথায় প্রথম ইনিংসের থেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে গ্রেভনী এবং পার্বফিট ব্যক্তিগত শত রান পূর্ণ করেন। আলোচ্য টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানের বিপক্ষে পারফিট এই নিয়ে তিনটে দেঞ্রী করলেন। অন্ত দিকে গ্রেভনীর দিতীয় টেস্ট দেঞ্রী। টেস্ট ক্রিকেট থেলোয়াড়-জীবনে গ্রেভনীর দেঞ্রী সংখ্যা দাড়াল ৬টা। গ্রেভনী এ পর্যন্ত ৫২টা টেস্ট ম্যাচ থেলে ২,৯৯১ রান করেছেন। আর মাত্র ৯ রান করলেই তিনি সরকারীটেস্ট ক্রিকেটে তিন হাজার রানপূর্ণ করবেন। টেস্ট খেলায় তিন হাজার রান করার গোরব লাভ করেছেন মাত্র ২২জন খেলোয়াড়। এই দলের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড পলি উমরীগড়।

থেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংদের সমাপ্তি ঘোষণার পর পাকিস্তান প্রথম ইনিংদের থেলায় ৬টা উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান করে।

থেলার চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংদ ২১৯ রানে শেষ হলে তারা ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংদের থেকে ২০৯ রানের ব্যবধানে পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে। এই দিনে পাকিস্তানের ১টা উইকেটে পড়ে ১১ রান হয়।

থেলার পঞ্চম অর্থাং শেষ দিনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করতে না পারায় ইংল্যাণ্ড চতুর্থ টেস্ট থেলায় জয়ী হতে পারলো না, থেলা অসমাপ্ত থেকে গেল। থেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল পাকিস্তানের ৬টা উইকেট পড়ে ২১৬ রান উঠেছে। পাকিস্তানের এই বিপ্যায়ের মুখে নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে থেলেছিলেন পাকিস্তান দলের সর্প্রকনিষ্ঠ তক্ষণ থেলোয়াড়

মৃস্তাক মহম্মদ। তিনি দেঞ্বী (১০০) ক'রে শেষ পর্যান্ত নট আউট থাকেন। তাঁর পরই দৈয়দ আমেদের ৬৪ রান উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের যথন ৩য় উইকেট পড়ে তথন দলের মাত্র ৭৮ রান উঠেছিল। মৃস্তাক মহম্মদ এবং দৈয়দ আমেদ ৪র্থ উইকেটে জুটি বেঁধে ত্'ঘণ্টার থেলায় দলের ১০৭ রান তুলে দেন। মৃস্তাক আমেদের শতরান পূর্ণ করতে ৩১৫ মিনিট সময় লাগে। বাউপ্রারীর সংখ্যা ছিল চাব।

ইংলাও সফরে পাকিস্তান ক্রিকেট দল এ পর্যান্ত (২রা মে থেকে ১৪ই আগস্ট পর্যান্ত ) ২৬টি ম্যাচ থেলেছে। থেলার ফলাফল: পাকিস্তানের জয় ৪, হার ৬ এবং থেলা ছ ১৬। সফরের আর মাত্র ৬টা থেলা বাকি।

#### ডেভিস কাপ লন্ টেনিস %

আমেরিকান জোনঃ ১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ লন্
টেনিস প্রতিযোগিতার আমেরিকান জোন সেমি-ফাইনালে
মেক্সিকোর কাছে পরাজিত হ'রে আমেরিকা এ বছরের মত
প্রতিযোগিতা থেকে বিদার নিয়েছে। ১৯৩৬ সালের পর
নিজের জোনেই (আমেরিকান জোন) আমেরিকার
পরাজর এই প্রথম। ১৯৩৬ সালের আমেরিকান জোন
ফাইনালে আমেরিকা পরাজিত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার
কাচে।

মেক্সিকো আমেরিকান জোনের ফাইনালে খেলবে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে।

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিত। প্রথম আরম্ভ হয় ১৯০০ খুষ্টাব্দে। প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতা হয়রার কথা। কিন্তু ১২ বছর প্রতিযোগিতা হয়নি। এর মধের প্রথম ও দ্বিতীয় মহায়ুব্দের দক্ষণ ১০ বছর (১৯১৫-১৮ এবং ১৯৪০-৪৫) প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। ১৯০০ এবং ১৯০৯ খুষ্টাব্দের ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ আমেরিকা এবং অফ্রেলেশিয়াকে ১৯০১ এবং ১৯১০ সালে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। সেইহেতু এই তুই বছরে আমেরিকা এবং অফ্রেলেশিয়াকে ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ হিসাবে ধরা হয়। ১৯০০ থেকে ১৯৬১ খুষ্টান্দ পর্যান্ত ডেভিস কাপ পেরেছে আমেরিকা ১৯ বার (১৯০১ সালেওয়াকওভার), অস্ট্রেলিয়া ১৮ বার (নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে অফ্রেলেশিয়া নামে ৭ বার এবং ১৯১০ সালেওয়াকওভার), রুটেন ৯বার

এবং ফ্রান্স ৬ বার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুনরার ডেভিন্স কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৯৪৬ থেকে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকা একটানা ১৪ বছর (১৯৪৬-১৯৫৯) ডেভিন্স কাপের চ্যালেঞ্চ রাউণ্ডে অফ্রে-লিয়ার সঙ্গে থেলে ৬ বার ডেভিন্স কাপ পেয়েছে এবং অফ্রেলিয়া পেয়েছে ৮ বার। গত ত্'বছর (১৯৬০ ও ১৯৬১) আমেরিকা ডেভিন্স কাপের চ্যালেঞ্চ রাউণ্ডে উঠতে পারে : নি; ইন্টার-জোন ফাইনালে ত্'বারই ইতালীর কাছে পরাজিত হয়।

ইউরোপীয়ান জোনঃ ১০৬২ সালের প্রতিযোগিতায়
ইউরোপীয়ান জোনের ফাইনালে স্কুইডেন ৪-১ থেলায়
ইতালীকে পরাজিত করেছে। ইতালী গত ত্'বছর
(১৯৬০-৬১) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠে
মট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের
পরবর্তী ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে স্কুইডেন
এবং ইতালীর ৬ৡ বার সাক্ষাং এবং ইতালীর বিপক্ষে
স্কুইডেনের এই প্রথম জয়।

#### ব্রাশিয়া বনাম আমেরিকা ৪

১৯৬২ সালের রাশিত্রা বনাম আমেরিকার চতুর্থ বাংসরিক এরাথলেটিকা প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে আমেরিকা ১২৮-১০৭ পয়েন্টে এবং মহিলা বিভাগে রাশিয়া ৬৪-৪১ পয়েন্টে প্রথম স্থান লাভ করেছে।

বিগত তিনটি বাংসরিক প্রতিযোগিতাতেও আমেরিকা প্রবং রাশিয়া যথাক্রমে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছিল। ১৯৬১ সালের এই বাংসরিক প্রতিধাগিতার ৬টি অন্থুপ্তানে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়ে-ছিল; ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতার মাত্র ছটি অন্থুপ্তানে—পুরুষদের হাইজাম্প এবং হ্যামার থ্রোতে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।

হাইজাম্পে ভ্যানেরি ক্রমেল (রাশিয়া) ৭ ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে তারই প্রতিষ্ঠিত পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড (৭ ফিট ৪২ ইঞ্চি) ভেঙ্গেছেন। হামার প্যেতেহল কনোলি (আমেরিকা) বিশ্ব রেকর্ড (২৩১ ফিট ১০ ইঞ্চি) করেছেন নিজম্ব বিশ্ব রেকর্ড (২৩০ ফিট ৯ ইঞ্চি) অতিক্রম ক'রে। ১৯৬২ সালের প্রতিমোগিতায় তুটি অমুষ্ঠানে প্রথম স্থান

শাভ করেছেন মাত্র হ'জন—মহিলা বিভাগে তামারা প্রেদ (রাশিয়া) এবং পুরুষ বিভাগে পিওংর বলংনিকোভ (রাশিয়া)। ১৯৬২ দালের প্রতিযোগিতায় আমেরিকা পুরুষ বিভাগের ১৪টি এবং মহিলা বিভাগের ৩টি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছে। অপর দিকে রাশিয়া প্রথম স্থান লাভ করেছে পুরুষ বিভাগের ৮টি এবং মহিলা বিভাগের ৭টি বিষয়ে।

#### চতুর্থ এশিয়ান গেমস ৪

আগামী ২৪শে আগষ্ট থেকে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় পৃথিবীর বৃহত্তম দেউ জিয়ামে চতুর্থ এশিয়ান গেমস
. ক্ষক হবে। সোভিয়েট রাশিয়ার ইঞ্জিনীয়ারদের তত্তাবধানে পৃথিবীর এই বৃহত্তম দেউ জিয়ামটি মাত্র ত্ব' বছর সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়েছে এবং সোভিয়েট রাশিয়া ৯,৫০০,০০০ ভলার শ্লোর মালমশলা এবং যম্বপাতি বিনাম্ল্যে সরবরাহ ক'রে শাহাষ্য করেছে।

· ভারতবর্ধ আগামী চতুর্থ এশিয়ান গেমদের ফুটবল,

হকি, ভলিবল, এ্যাথলেটক্স, কুন্তি, ভারোব্যোলন, রাইফেল স্কটিং এবং বক্সিং অম্প্রানে যোগদান করবে। মুক্ত উব্বক্স ক্রীপা প্র

১৯৬২ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতি-বোগিতায় এখনও চ্যাম্পিয়ানসীপের মীমাংসা হয়নি। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের লীগের খেলা শেষ হয়েছে এবং এই ফুই দলই ২৮টা খেলায় ৪০ পয়েন্ট ক'রে লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থানে আছে। লীগ চ্যাম্পিয়ান নির্দ্ধারণের জয়ে এখন এই ছুই দলকে পুনরায় খেলতে হবে। এই ছুই দলের নিপ্পত্তিমূলক খেলার তারিখ সঠিক-ভাবে ঘোষণা করা এখনও সম্ভব হয়নি।

হাওড়া ইউনিয়নকে এক সময়ে নীচের দিকের দল-গুলির দঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগে নামা নিয়ে অনেকদিন ত্নিস্তায় কাটাতে হয়েছিল। এখন সেই হাওড়া ইউ-নিয়নই তৃতীয় স্থানে উঠে গেছে।

দ্বিতীয় বিভাগে কোন দল নামবে সেই নিয়ে বালী-প্রতিভা, থিদিরপুর এবং পুলিশের মধ্যে মরণপণ আয়-রক্ষার চেষ্টা চলছে।

সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে গত হ'ই সংখ্যায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিনন্দন-বাণী প্রকাশ করা হয়েছে। আরও অনেক অভিনন্দন-বাণী আমাদের কাছে এসেছে; কিন্তু অনিবার্য্য কারণে এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না—আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

— সম্পাদক।



# = आर्थिंग अर्थाम

বিদেশী বাত্ত-যন্ত্র হারমোনিয়ম অতীতে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল এবং এরই ক্ষুদ্র ও ভারতীয় সংস্করণ বক্স-হারমোনিয়ম বাগ্যম্বটি তারপর থেকে কায়েমী ভাবেই আদন পেতে বসেছে এদেশীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। উচ্চাঙ্গ বা ক্লাসিক্যাল দঙ্গীতের ক্ষেত্রেও যে এ বাল যন্ত্রটি ব্যবহার হয় না তা নয়। মাত্র কয়েকটি অতি-উচ্চাঙ্গের ওস্তাদ গায়ক, যাঁরা তানপুরা সহযোগেই গেয়ে থাকেন, ছাড়া প্রায় সর্বস্তরের গায়কেরাই এই বক্স-হারমোনিয়ম্ যম্বের স্থর-সহযোগে গান গেয়ে থাকেন—তা সে ক্লাসিক্যাল্ই হোক বা আধুনিকই হোক বা রবীশ্রদঙ্গীতই হোক বা অন্ত যে কোনও স্তরের গানই হোক, হারমোনিয়ম ছাডা প্রায় কোনও এককভাবে গান গান না। অর্থাং এক কথায় বলা চলে হারমোনিয়ম বাত-যন্ত্রটি বিদেশী হলেও ভারতীয় দদীত জগতে ভারতীয় রূপ নিয়ে এমন অবিচ্ছেগভাবে মিশে গেছে যে একে বাদ দেওয়ার কথা তো দুরের কথা, বিদেশী বলে যেন মনেই হয় না। এর বিদেশী সত্তা লোপ পেয়ে এ যেন ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে এক মন এক প্রাণ হয়ে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপ পেয়ে গেছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, যে বিদেশ থেকে এই হারমোনিয়ম এসেছিল দেখানে কিন্তু আর এর চলন নেই একেবারেই— এর স্থান নিয়েছে বোধ হয় "পিয়ানো একোর্ডিয়ান্"।

অধ্না দেখা যাচ্ছে আর একটি বিদেশী বাছ-যন্ত্র
আধ্নিক ভারতীয় সঙ্গীতের, বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের
ক্ষেত্রে আসন পেতে বসছে। এর জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে
খুবই ক্রতগতিতে। এই যন্ত্রটিকে আজকাল সবাই চেনেন
—এর নাম "গীটার"। গীটারের প্রচলন এ দেশে খুব বেশীদিন হয় নি, কিন্তু এর স্থানিই ধ্বনি, এর স্থামধুর স্থারবাধার, এর স্থালিত স্থার-মূর্চ্ছনা—বাদক, গায়ক, প্রোতা
সকলেরই মন হরণ করেছে অতি অল্প সময়েই। এবং মনে হয় হয়ত অচিরেই এই বাগ্য-ধন্নটি ভারতীয় বাদকদের । হাতে হাতে ফিরবে অবিচ্ছেগ্য স্থর-সহযোগীরূপে।

গীটার যন্ত্রের উদ্বের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় স্থানুর অতীতের মিশর ও বাাবিলনে যে "লায়ার" ( Lyre ) নামক বাত-যন্ত্র বাজান হত তাই বহু যুগের ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে আধুনিক গীটারে রূপ নিয়েছে। ঐ 'লায়ার' থেকে পরে লাউ আরু ভি "লিউট্" ( Lute )-এর জন্ম হ্য়েছে। মুরগণ যথন স্পেন্ দেশ আক্রমণ করে তথন তারা তিন তারের "রেবাক্" ( Rebac ) নামক ম্যাওোলিনের মতন দেখতে বাত্যয়, যা 💆 ধুমুকের ক্যায় বক্রাকৃতি ছড়ির (bow) সাহায্যে বাজান হত, তাদের সঙ্গে নিয়ে গেছল। পরে ত্রয়োদশ শতা**দীতে** চার্চ অফ স্পেনের বিদ্রোহের সময় ( Revolution of Church of Spain ) এই 'রেবাক' বাছা বাজান নিষিদ্ধ ሉ করা হয়। কিন্তু স্পেনের লোকেরা এই 'রেবাক্' বাজনা এত পছন্দ করত যে তারা একে ত্যাগ করতে পারল না। তাই আইনকে এড়াবার জন্মে তারা ধন্নটিবো (bow) ছাড়াই বাজাতে লাগল। আর বাজানর এই পরিবর্ত্তনই পরে বাজনাটিকে গীটারে রূপান্তরিত করল। তথন সৃষ্টি হল 考 ত্ত'রকম গীটারের। 'গীটার ল্যাটিনা' (Guiter Latina), যার তল্দেশ সমতল ( flat back ), তা ব্যবহৃত হত 'কর্ড' (chord) বাজানর জন্তে। আর 'গীটার মরিস্কা' (Guiter Mori ca ), যার তলদেশ লাউ আকুতি (curved back) তা ব্যবস্থত হত মেল্ডি (melody) বা গানের প্রধান স্থরটি বাজানর জন্ম। এই ছই প্র**কারের** গীটারই পাঁচ তারের হত। এরপর এল ছয় তারের 'স্প্যানিস গীটার' ( Spanish Guiter )।

স্প্রানিস্ গীটার বাজান হয় বুকের ওপর ফিতা দিয়ে বুলিয়ে এবং তারগুলি পদার (fingerboard) ওপর বা হাতের আঙ্গল দিয়ে চেপে ধরে ধরে। এর পর স্বাষ্ট হল

'হা ওয়াইয়ান্ খীল্ গীটার'-এর। এই হা ওয়াইয়ান্ গীটার বাজান হয় কোলের ওপর রেথে বাঁ হাতে এক খণ্ড ছোট ষ্টীল নির্মিত বার (steel bur)-কে পদ্দার ওপর ঘদে ঘদে এবং ডান হাতের আঙ্গলগুলিতে একরকমের আংটি ("finger picks) পরে তাই দিয়ে তারগুলি বাজিয়ে। এই হাওয়াইয়ান গীটারের উংপত্তি সম্বন্ধে শোনা যায় যে হাওয়াই দ্বীপবাদী এক ব্যক্তির হাত থেকে তার ষ্ঠাল নির্মিত ছবিকা হটাং হাত ফদকে তার কোলে রাথা গীটারের তারগুলির ওপর পড়ে গড়িয়ে ষায় এবং এক স্থমধুর স্কর-লহরীর সৃষ্টি করে। এই থেকেই হাওয়াইয়ান্ ষ্টাল্ গীটারের নাকি স্ঞা। এবং এই হাও-মাইমান্ ষ্টিল্ গীটার পরে স্প্রানীস্ গীটারকে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে যে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে তা বোঝা ষ্টিল গীটারের বিশ্বব্যাপী (मृत्य । चार्माराहत त्ररम ७ तम्रथ थाय ज्यानिम् शीषीत थूव अल लाटकरे वाजिएय थारकन। विरम्य करत स्मर्थरमृत कोर्ड তো এ গীটার একেবারে অপাংতেয়। কিন্তু অপর দিকে ষ্টীপ গীটারের আদর ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এর প্রধান গমক, গীটকারী ও বিভিন্ন স্থরের (di'ferent chords and harmonies) সমন্বয় করে অপূর্বর স্থান-ঝঞ্চারের স্ষ্টি করা চলে। বাঙ্গলা আধুনিক গান এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্থর এই ষ্টীল্ গীটারে অতি স্থন্দর ভাবে বাজান যায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারা যায় না যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় গীটারের মাত্র একটি ছটি তারেই স্বরগুলি বাজান হয় অন্ত তারগুলি থালি রেখে, এতে করে ষ্টাল্ গীটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য 'হারমনি' ও স্থর-ঝঙ্কারের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ পায় না, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা শোনায়। ঠিক ভাবে হাওয়াইয়ান্ ষ্টাল্ গীটার বাজাতে গেলে 'হারমনাইজভ'ু' ( harmnised ) বা স্থরের

সমন্বয় সাধন করে ও 'কর্ড' (chord) সহযোগ বাজান উচিত, তাতে গীটারের স্থর-সৌন্দর্য্য আরও ফুটে উঠবে। তবে ঠিক ভাবে ষ্টাল গীটার বাঙ্গাতে গেলে উপযুক্ত শিক্ষকের বা গীটার শিক্ষার উপযোগী পুস্তকের সাহায্য নিতে যে হবে তাতে কোনও দলেহই নেই। উপযুক্ত গীটার শিক্ষকের অভাব বাঙ্গলা দেশে না থাকলেও গীটার শিক্ষার উপযোগী পুস্তকের অভাব আমাদের দেশে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি স্বনামখ্যাত গীটার বাদক ও শিক্ষক শ্রীমুকুল দাদ এইরূপ একটি পুস্তক প্রকাশ করে গীটার শিক্ষায় উংস্থক ছাত্রদের একটি বিরাট অভাব পূর্ণ করে গীটার অন্তরাগীদের ধক্তবাদের পাত্র হয়েছেন। মুকুল দাস বিজ্ঞানের ছাত্র ও বিলাত ফেরং ইঞ্জিনিয়ার হলেও প্রায় শিশু বয়দ থেকেই নানা রূপ বাত্ত্যন্ত্রের অন্থূলন করে আসছেন। ষ্টাল গীটার ও পিয়ানো একোর্ডিয়ন্ তাঁর প্রিয় যন্ত্র এবং গীটারের তিনি নামকরা শিল্পী ওশিক্ষক। তাঁর এই "Steel Guitar Method" বইটিতে তিনি বিভিন্ন স্থারের সমন্বয় সাধন (harmonisation), কর্ড দেবার নানারপ প্রণালী, ৫৫ রকমের স্থর বাঁধা এবং রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় গানগুলিকে কর্ড সহযোগে হারমনাইজভ করে, যাতে গীটারের ছয়টি তারেই স্থর-সমন্বয় করা ধায় সেইভাবে করে, এই বইটিতে সন্নিবিষ্ট করেছেন। শ্রীদাসের এই পুস্তক দম্বন্ধে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও হাওয়াই দেশের প্রদিদ্ধ গীটার বাদক Tanivi Moe উচ্চসিত করেছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে তো বটেই ভারতীয়দের মধ্যেও তিনিই প্রথম এরূপ পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে 'কর্ড' সংযুক্ত ষ্টীল্ গীটার শিক্ষার পুস্তক প্রকাশ করলেন। আমরা তাঁর প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। পুস্তকটির প্রচ্ছদ-পট, বাঁধাই ও ছাপা একথায় চমংকার বলা চলে।

["Steel Guitar Methoo"—by Mukul Das. Published by O. ient Longmans, Price-Rs 6.00]

— শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়





## বৃত্তি নির্ণায়ক বিচার পদ্ধতি

### উপাধ্যায়

উচ্চ শিশাকাভ ( Higher University Education ), উচ্চ চিন্তা ধারার অফুকম্পন, বৌগিক শক্তি অর্জনের বার। অতীক্রির লোকের দক্ষে নিগৃত সম্বন্ধ স্থাপন ও অদৃত্য লোকের পরিচয়লাভ প্রভৃতি সম্বন্ধে লগ্ন থেকে নবম স্থানে বিচার্য। এইসব শক্তি অর্জ্জনের— তারই পক্ষে সম্ভব যে ব্যক্তির রাশিচক্রে এই স্থানে বৃহস্পতি, শুক্র, চल, त्रिव वर्षना शास्त्र अविष्ठ । এएमत्र यङ्हे मेलि, अथात्म पृष्टि অবস্থান ও বর্গবলের মাধ্যমে দৃঢ় হবে, ততাই সাফল্য লাভ স্থনিশিচত হয়ে উঠ্বে। নশমস্থানে বহু প্রহের সমাবেশে সংসারভাগে ও সল্লাসের পরিচায়ক। এখানে শুভ প্রহের সমাবেশে রাজযোগ হর। শনি এখানে বলগান হয়ে অবস্থান করলে জাতক পর্বতে অরণো বা গুহায় নির্জ্জনে একাকী খ্যান খারণায় নিমগ্ন খাকে নগ্ন ও নেপ্র্যা অবস্থার, বহিরক ধর্মাকুঠান ও পুজার্চনাদি সর্বতোভাবে বর্জন করে মনন ও নিদিধাাসনে ব্যাপুত হয়। ওয়েমিস বলেন, মিধুন আবি ধকুর ২৩ ডিপ্রি হচ্ছে ধর্মপ্রভারের অংশ, মেষ ও তুলার ২০ ডিপ্রি ফাণার, নিংহ ও কুম্বের ২৩ ডিগ্রি সহামুক্তি, কর্কট ও মকরের ১৬ ডিগ্রি কর্ত্তবাবোধের অংশ এবং বিখাস, আশা ও দানের এগীরূপ এভাবে গড়ে ওঠে।

ব্দিরপ্রাথধ্য মূলক রাশি হচেছ মিধুন, তুলা আর কৃষ্ণ। এখানে <sup>বাদের</sup> লগ্ন, ভাবের মানসিক শক্তির বিকাশ, চিস্তাশক্তির গা্রণ আর পরিকল্পনার সাফল্য অভৃতি প্রত্যক্ষ করা যার এবং গভীর গুরুত্বপূর্ণ চিষ্টার সিদ্ধিলাভ তাবেরই শক্ষে সম্ভব হর-খাদের লগ্ন কর্কট আর মকর। ধক্ আর মিথুনের ১১'-১২' অংশে জাত বাক্তির দোব গুণ বিচার করবার শক্তি আছে। মেষ ও তুলার ১৩-১৫ অংশে জাত ব্যক্তির মধ্যে আইন শৃথ্যা ও ছন্দ বোধ, কুল্ক ও সিংহের ৭ ডিগ্রি জাত ব্যক্তির নিরপেকভাবে বিচার কর্বার শক্তিদেখা যার। এরা আইনতে হয়ে জীবনে এতিটা অন্তেন কর্তে পারে। সাধারণত: বৃহপ্তি যার বলবান, অথবা যার দশমস্থানে বৃহপ্তি অবস্থিত তার ভেতর রংহছে বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রস্ত জ্ঞান, নিরণেক বিচারশক্তি এবং বিচারককে অভিভূত করে মঞ্জেলকে মোকর্দমার জিভিয়ে দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা। এ শ্রেণীর লোক বাবহারজীণী হোলে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও প্রভূত কর্থোপার্জ্জন কর্তে পার্বে। এ সব প্রতিভার চরমোৎকর্ঘ সাধন হর বুধের সহাবস্থান বা শুভ দৃষ্টি বা প্রেকার আমুক্লো।

তিকোণে বৃধ অবস্থান করলে বজুত। দেবার শক্তি বৃদ্ধি-পার, আর এর ওপর মললের গুড দৃষ্টি পড়লে বৃদ্ধিনীপ্তা রসসঞ্চরের তৎপরতা সংমিশিত হয়, ফলে স্করভাবে রনিয়ে মজেলের পক্ষে, দাঁড়িয়ে ওকালতি করার ক্ষমতার মাধ্যমে আইনের তুর্জেনা জটাজালাল জেল করে মোকদ্দনার জিতে বাওয়া সহজ্ঞাধ্য হয়। এরপ যোগ বাদের আছে, আইনের ক্ষেত্রে তারা হয় কেনয়, নয়কে হয় করতে পারে।

শুক্রের ওপর চল্লের শুভদৃষ্টি প্রণে সহামুভ্তি, নম বাবছার ' সামাজিক বোধ, মাজ্জিত ব্যবহার, মনোরম আচার ও আচরণ কুমার-ভাবে বিল্লেষণ ও বাাধ্যা কর্ণার শক্তি অভিনত হয়। জাবীর পক্ষে এযোগটা উন্নতির সহায়ক। আইন ব্যবদারীর পক্ষে দশ্যে একাই মঙ্গল বিশেষ দাহাষ্য করে। ভর্কবিভর্ক বা জেরা করবার শক্তি, বিচার বিল্লেষণ বিচক্ষণত। এবং অত্যন্ত গঢ় জটিল আইনের ফুল ধারাগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোধ এবড্টি দশ্বে মঙ্গলের অবস্থিতি হারা সভাব। কিন্তু অন্তর্গ্রের শুভদ্তি বঞ্জিত र्शाल बाह्न-वावमात्री खांडरकत क्रं कातिका, कनक च:ल्य बाडिल्या ও রুক্ম ব্যবহার হেতু অসাফলা বুদ্ধি করে। গ্রহদের শুভদষ্টি থাকলে শক্তি, প্রতিপত্তি প্রভুত্ব ও আইনের লড়াইতে পৌনঃপুনিক জন্ন হেতু ক্রমে আধিপতা বিস্তৃতির ফ্যোগ আদে এবং পরে বিচারক ছওরার পক্ষে অমুকুল হর। মঙ্গন মামুধকে কর্মদক্ষা, ভর্ক বিভর্কের : এতি অফুরাগ, জের। কর্ণার কৌশল আর পুলাফুপুলুভাবে আইনের অতিটি ধারার দকে নিগ্ত পরিচিতি ও দেই দব ধারার • অন্তভ্তিক মাম্বা মোকৰ্দমায় কৃতিত অৰ্জ্জন প্ৰভৃতি সম্পৰ্কে সাহাটা করে। মঙ্গল, বুধ, ও বুহম্পতি এবং চল্লের পারম্পরিক অংশুভ দৃষ্টি সংস্তৃত করেক জন ফৌজদাতী সংক্রান্ত মামলা মোকর্দ্মার প্রদিত্তি, कार्ड्य करत्रह्मा कार्रेरमा मध्यक्ष छात्र विराध स्वाम स्मर्टे. প্রতিভার অভাব এবং চিম্বাশক্তির তুর্বসতা থাকলেও ভারা (करल छेक्डा पूर्व आठवन, वृक्तिनीश वनळ ठा किन्तिनाकी, निक्रंबर ম্প্রান্তিক দু:খঞ্জার ও ভজ্তাসক্তিশৃত প্রধান্তে কর্জেরিত করে विठाबत्कव मन्त्रत्थ माकी आमात्री वा वामीत्क विभवन करत मामनाक बिए यान। अँता चाहेन प्रचल्क बद्धानातम् अहत व अहत व्यर्थाभाक्कन कब्राह्म, बान वाहन, शृह, मन्निख ও अवर्शकोड, अव्रथ लक्का कवा গেছে ।

ই প্রনিষার হে'তে গেলেও খৃতিশক্তি, ভিন্তার ক্ষমতা, পরিক্লমা কর্বার দক্ষতা ও অক্লান্তে বৃৎপত্তি আবশুক। মক্লল বলী ও রবির ওপর শুভ দৃষ্টি বা প্রেক্লার প্রায়েজন। কেননা ইপ্রিনিয়ারের বলিষ্ঠ দেহ ও উন্নত চেহারা, তা ছাড়া বাহিরের কাজ কর্মার শক্তি, ছুটোছুটি করবার সহনশক্তি অত্যাবশক। মক্লল আয়, ধাতুপদার্থ, যন্ত্রপাতি এবং ব ইক্লেত্রে ক্র্মিনির্দেশক। মক্লল যার ক্র্মিন, তার পক্ষে ইপ্রিনিয়ারিং পড়তে না যাওয়াই ভালো। মক্লল ও বৃধ উন্তাবনশক্তি ও বৃদ্ধি কারক। আইক্রেনীতে এদের বলিষ্ঠ প্রভাব ব্যতিরেকে ইপ্রিনিয়ার হওয়া আয় না। এদের দৃষ্টি শুভ হয়ে শনি, হাদেল অথবা বৃহস্পতির ওপর থাকা চাই। মক্লেলের ক্লেকে মেবে, জাত ব্যক্তির মক্লল হাদেলের সঙ্গে ক্রেডের, নবমে বৃহপ্ণতি ধন্তে—ইনি একজন বিখ্যাত বিমান-পরিহালনা কুশলী।

তুলার ২৬' ডিগ্রি হচ্ছে 'থাবিক'রের অংশ। যে দব বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার নব নব পরিকল্পনা ও মৌলিক চিন্তাধারার আযুক্লো সাধারণের উপযোগী বস্তু মাবিকার করেছেন তাঁলের জন্মকুওলীতে **এই यः न शाधाम लांड क**र्त्नाहरू, এ चार्य श्रंहरम्ब ममारवन वी অফুক্ল দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত জ্যোতিষী ওয়েমিদ এই সত্যকে ক্ষুঞ্জিত করবার জন্মে বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি আরও ৰলেছেন যে মেষ ও তুলার ১৮ ডিগ্রি, আর মলল ও নেপচুনের অবস্থা ৰা পতিবিধি এ সম্পর্কে পর্যাবেক্ষণ আবেশ্রক। মিগুন ও ধকুর ১' ডিগ্রী আর বুধ বৈহাতিক শক্তি শরিচালনা সম্পর্কে নির্দেশক। ইলেক্ট্র-দিয়ান হোতে গেলে এদিকের অবস্থা অবলোকন প্রয়োজনীয়। মঙ্গল অথবা বুধের ওপর হাদেলির শুভ দৃষ্টি বা প্রেকার প্রভাব ধাকলে জাতকের গবেষণামূলক ব্যাপারে কর্মতৎপরতা লাভ হয়, বিশেষতঃ হাদেলি যদি ১৪' ডিগ্রী থেকে ১৮' ডিগ্রীর মধ্যে বৃশ্চিক রাশিতে থাকে তা হোলে ফলটা থুব জোরালো হোতে পারে। हल, मक्रम ७ वृत्धत्र मत्था ७ छप्टि विनिमत्र वा अवद्यानित आयुक्ता খাল খনন, দেতু নির্মাণ, ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত ব্যাপারে নান। প্রকার উদ্ভাবন কৌশল, এবং নৌ-বাহ-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ হয় যদি উপরোক্ত গ্রহের। জল রাশিতে থাকে।

চিকিৎদকের পক্ষে পর্যাবেক্ষণ: শক্তি, মানব প্রকৃতির তীক্ষ বোধ যাতে রোগীর আবোগ্যলাভের পক্ষেদ্ত এতায় হয়, পথ্যাদি সম্পকে∕ জ্ঞান, রোগীর প্রতি যথায়ধ সহাস্কুতি, রোগ নির্ণয় করবার তীক্ষ অন্তৰিহিত শক্তি এবং শস্তোপচারে বিশেষ তৎপরত। প্রয়োজন। লক্ষণ দৃষ্ট ৰোগ নিৰ্ণয়ের পক্ষে দক্ষতা ও অন্তৰ্দৃষ্টির সহায়ক হয়ে উত্তম চি<sup>কি</sup>ৎসক করার পক্ষে তুলা, মিথুন, বুল্চিক ও কৃত্ত অফুকুল। বুলিংক রাশিতে রবি ও বুধ জ্ঞানের এই শাখাতে গবেষণার পক্ষে অসমীম অব্যুৱাগ এনে দেয়। এদের ওপর ছাদেলির শুভ দৃষ্টি বা একো হোলে ফলটী অতীব উত্তম হয়। রবি, মঙ্গল, শুক্র, বুধ ও বুহস্পতির মধো উত্তম দৃষ্টি বিনিময় আছে কিনা তা বিচার্যা। মঙ্গলের ওপর রবির শুভ দৃষ্ট বা প্রেক্ষ: কিংবা শনির ওপর রবির অফুকুল দৃষ্টি সরকারী কর্মে নিরোগ বুঝার। শক্তোপচার কার্য্যে রবি সাহস ও কর্মান্তির দৃঢ়তা আনে। ফুতরাং রবির আমুকুল্য আংশুক । শ্লির ওপর বুধের শুভ দৃষ্টি বা প্রেকা থাকলে সভর্কতা, দৃঢ় সঙ্কল ও ষধার্থতা (precision) আবে। হাদে লের প্রতি বুধের অফুরূপ দৃষ্টি প্র্যুবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হৃদক্ষতা প্রদান করে। ওয়েমিদ ধুব জোরের দঙ্গে বলেছেন যে আবোগ্যশক্তি ও গুঢ় অভীন্তির বোধ বুষ ও বৃশ্চিকের ৬ ডিগ্রীতে সীমিত। পরার্থপরতা বোধ ও সহামুকৃতি আনে সিংহ ও কুস্তের ২০' ডিগ্রীভুক্ত হোলে। কৌশল হস্তচালনার পারদর্শিতা লাভ হর মেব ও তুলার ২° ডিগ্রাতে থাকলে ভন্ন তন্ন করে দেখা, আরু শত্রোপচারে সাফল্য লাভ ও হর অফুরূপ

হোলে। চিকিৎদায় পারদর্শিত। লাভ মেব ও তুলার ১০° ডিগ্রীতে।

যার কোঠাতে উপরোক্ত গ্রহর। তুলার ১২ ডিগ্রী থেকে ১৮ ডিগ্রীর সংখ্য, তার উত্তর শল্পোপচার দক্ষচার জল্পে প্রানিদ্ধি আবশ্যস্তারী। জনৈক লেকটেক্সান্ট কর্ণেলের দশমধিপতি মঙ্গল তুলার ১৮ ডিগ্রীতে থেকে হার্দেশের দ্বারা অনুসৃহীত দেখা যাচ্ছে। শল্পোপচারে তার অন্যাধারণ শক্তি দেশ দেশান্তরে পর্যন্ত ছড়িরে প্রেচে।

চন্দ্র, বুধ ও বুহপতি অসুকুল না হোলে উত্তম সাংবাদিক বা সম্পাদক হওয় যায় না। এদের ত্রিকোণে অবস্থিতি আবশুক। মান ও কল্লার ২০ ডিগ্রী বিশক্ষতা বাঞ্জক, এদের ১৭ ডিগ্রী বর্ণনাশক্তি প্রদাসক, মিথুন ও ধনুর ১০ ডিগ্রীতে বিদ্যান্মক রচনা শক্তি প্রকাশ করে। স্করাং জ্লাকুগুলীতে এরূপ যোগাবোগ না হোলে সাংবাদিকভার ক্ষেত্রে নগণ্য হবে থাক্তে হবে। তৃতীঘাধিপতি ও নব্যাধিপতি তৃতীয়ে এবং নব্যে অথবা শুভ কেত্রে না থাক্লে গ্রন্থকার হওয়া যায় না । চন্দ্র এবং বুধ বলী হোলে আব মিথুন কল্পা তুলা ও কুন্ত এর মধ্যে যে কোনটাতে লগ্ন হোলে জাতক হিসাব পরীক্ষক (Accountant) হয়।

ঔপস্থানিক, কথাশিল্পী বা নাট্যকার হোতে হোলে ব্ধ, শুফু ও চন্দ্রের অন্ত ভ দৃষ্টি বা প্রেকা আনবাসক এবং তাদের ত্রিকোণে বলী হওয়া প্রয়োজন কেননা অভিমানন দর্শন বা রোমান্স মাসুষের মনে গ্রহদের শুভ দৃষ্টি প্রভাবে গড়ে ওঠেন। ব্ধ ও বৃহস্পতি উত্তমভাবে বনীয়ান হয়ে না থাক্লে অধাণিকীয় বৃত্তিতে বা শিক্ষকের বৃত্তিতে সাফলা মর্জন হয় না।

পৃথী রাশিই ব্যবদায়ের অমুক্ল। জনৈক ব্যারিষ্টায়ের দশমাধিপতি রবি তুলার ১৩° ডিগ্রীতে, ব্ধ দংযোগী এবং চক্র দেক্দ টাইল ছিল। তিনি ব্যবদা আরম্ভ করে এতুলৈখর্ম্ম লাভ করে ছিলেন। শনির দারা চক্র পীড়িত ধাকলে কথন ব্যবদা করতে যাওয়া উচিত নয়। যদি বৃহপ্পতি, মঙ্গদ ও নেপচ্নেম শুভ দৃষ্টি শনি বা চক্রের ওপর পতিত হয়, তা হোলে অবভা ব্যবদায় অবতীর্ণ হওয়া যায়। দশমে বৃহপ্পতি, অথবা রবি, এরা দংযোগী হোলে, তৃতীয়ে বা নথমে শুক্র থাকলে ব্যবদায়ে জীবিকা অর্জ্জন করা যেতে পারে। রবির ওপর শনির অভ্যত দৃষ্টি হোলে ব্যবদায়ে ক্ষতি। রবির প্রতি চক্রের দেক্দ টাইল বা ট্রাইন প্রেক্ষা অথবা এদের একটিয় দৃষ্ট বৃহপ্পতি বা শুক্রের ওপর থাক্লে ব্যবদায়ে প্রচুর এবং ক্রমাগত লাভ হোতে থাক্রে।

অনেকে মনে করে লগ্ন থেকেই বুঝি ভাব গুলির বিচার হর কিন্তু তাদের জানা উচিত এধারণা ভূল। প্রত্যেক গ্রং যে রাশিতে অবস্থিত দেই গ্রংকে আক্ষমন করেও ঘাদশ ভাব বিচার কর্তে হয় অর্থাৎ গ্রংটি বেগানে আছে দেই রাশিটীকে মনে কর্তে হয় লগ্ন, তা থেকে বামাবর্ত্তে ঘাদশ ভাব ঠিক করে বিচার করা আবশুক। উদাহরণম্বরণ রবিকে নেওয়া বেতে পারে। রবি যেরাশিতে আছে, দেই রাশি থেকে নবম রাশিতে পিতার সম্বন্ধে বিচার কর্তে হয়। রবি স্থিতি রাশি থেকে লাতকের যণ, থাতি, উচ্চপদপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিচার্যা। কর্মান্তাবের বিচারেও লগ্ন থেকে দশম ভাবের মত, রবি, চল্র, ও শনির স্থিত রাশি থেকে দশম রাশিতে ও কর্মাবিচার কর্তে হয়। গ্রহ তপনই অমুপৃহীত হয় যথন দে শুভ গ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয় বা ছিতীর সম্বন্ধ করে, গুভ গ্রহের মারা দৃষ্ট হয়, শুভ গ্রহের সঙ্গে কনজাংশন বা অনুপালিসন প্রেক্ষা করে, কোন গ্রহের সঙ্গে মুধ্য সম্বন্ধ ব তৃতীর সম্বন্ধ করে আর কোন গ্রহের সিত্তে প্রেক্ষা পার। পাণগ্রহের সঙ্গে যুক্ত বা

ৰিভীয়নখন কর্লে, পাপ প্রহের বারা দৃষ্ট হোলে, পাপপ্রহের সঙ্গে কন্সংশন বা অপোজিশন প্রেক্ষা কর্লে, কোন প্রহের সঙ্গে কোচার সেমিক্ষোরার অথবা দেসফুই কোগাড়েট প্রেক্ষা কর্লে গ্রহ পীড়িত হয়।

'কর্ম্মণনং গ্রহৈছীনং যদি বা দৃষ্টি বর্জিকে:। তদা দারিজ্য-দোবেণ মেদিজ্ঞাং আমাতি নরং'। কর্ম্ময়নে প্রহ্না থাক্লে আবর গ্রহ দৃষ্টি বিবর্জিত হোলে মাসুষকে দারিজ্য দোব বশতঃ পৃথিবীতে বিচরণ কর্তে হয়। কর্ম্ময়নত্ব গ্রহ মাত্রেই শুভ ফল দেয়। দশম থেকে দশম স্থান স্বিত পাণগ্রহ শীল্প দশাত্র্মিণা কালে কর্মবৈকলা আমান করে। মীনরাশি স্থিত শনি দশম ভাব গত হোলে সন্ন্যাস বোগ হয়।

বুধ কেন্দ্রে শুক্র দ্বিতীয়ে, চল্ল অথবা বুহপতি তৃতীয়ে থাকলে জাতক ফুলসিদ্ধ জোতিষী হয়। সাহিত্য শক্তি এবং প্রজ্ঞা বধ ও শুক্রের অবস্থান ও বৃহপ্পতি প্রস্তাবের উপর নির্ভরশীল। বৃহস্পতি শক্তি সম্পন্ন, শুভদ্ষু ও বর্গোত্তম হোলে জাতক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও বাগ্মী হয়। মঞ্চল বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হয়ে বুধের সঞ্চে বিভীয়ে অবস্থান कर्रल अर: हम्म वर्गा हम, मझन ७ तुध अकटक क्रान महारहान করলে জাতক উত্তম গণিতজ্ঞ হয়। বুধ সৃদ্ধি ও মান্দিকতার কারক। কাজেই কর্মের যোগাভা এবং কর্মে দাফল্যের ব্যাপারে বুণের অনেকথানি প্রভাব আছে। বুধ যার চুর্বল, এযুগে ভার পকে বিষ্ঠার্জন থেকে ফুক করে কর্মপ্রাপ্তি পর্যন্ত ব্যাপারে দেখা যায় নৈরাভা। জাতকাভরণে বলা হ'য়েছে লগ্ন ব। রাশির দশমে শনি থাকলে নীচবুত্তি হয়ে থাকে। চলু ও বৃংস্পৃতি গ্রন্থকর্ত্ত্ব স্ট্রনা করে। লগ্ন ও পঞ্চম ভাবের শুভ সম্বন্ধ আছে কিনা লক্ষ্য কর্তে হবে যপন জাতকের মনোমত কর্ম হবে কিনা এরপ আমু উঠবে। পরিপারের মধ্যে ওজ স্বল্ধ থাকা স্ত্তেও সময়ে সময়ে জাতককে অবাঞ্নীয় কংশ্ম নিযুক্ত হোতে হয়, কখন কখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম কর্তে হয়। দশম স্থানত এচ ধা দশম্ধিপ্তি চলু বা বুবের ভার। সংখ্যাকত হোলে জাতকের মনোমত কর্ম হয়।

কর্মকে: ত্র দাহিত্বের বিচার শনির অবস্থা ও বলাবল নির্ণঃ করা আবশুক। শনির সঙ্গে কর্মগ্রহের সম্বন্ধ থাক্লে, রবি, চক্র ও লগ্ন থেকে দশন ভাবের সঙ্গে নিরে চক্র ও লগ্ন থেকে দশন ভাবের সঙ্গে শনির সম্বন্ধ হোলে কর্মের ব্যাপারে জাতকতে দায়িত্ব নিতে হয়। এই সম্বন্ধ শুভ গোলে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম কর্মকর হবে না, কিন্তু অশুভ হোলে দায়িত্বের জন্মে কর্ভে হালে মঠ ভাবের বিচার কর্ভে হালে মঠ ভাবের বিচার কর্ভে হালে মঠ ভাবের বিচার কর্ভি হালে মঠ ভাবের বিচার কর্জি করে করে জীবিকা উপার্জ্জন কর্ভে হয়। মঠ দশমপতি অবস্থান কর্লে কর্মা

দশমস্থ বলবান পাপগ্রহ কর্মকেক্সে মানুষকে অসৎ প্রবৃত্তিতে উদ্বুক্ত হয় দে সাহসী হয় আর কাজ করার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকে। দশম স্থানে কোন গ্রহ না থাকুলে দশমাধিপতির অধিকৃত নবাংশের অধিপতিকে বের করা দরকার। রবি হোলে জাতক উবধ ব্যবদারী, রাসারনিক ক্ষয় বিক্রেতা ও অর্থকার হবে। চন্দ্র থাক্লে নানা কলা কুশলতা, নানা রকমের সাহসিক কাজ বা কৃষি কর্ম সংস্ত্রে জাতকের কর্ম হয়ে থাকে মকল থাক্লে যোদ্ধা, মেকানিক, মারাত্মক কল্পস্ত্র বিক্রেতা চোতে পারে, সাহসিক কার্যের নির্কু হবে, দূর অমণ প্রভৃতি ঘারাও জাংকের কর্ম হয়ে থাকে। বুধ থাকলে লেথক, গ্রন্থকার ভাস্কর, গণিতজ্ঞ হোতে পারে, তেতৃত্ব শিল্প কর্থকার বিজ্ঞা সাংস্য বহুমুখীনতা প্রভৃতির সংস্থবে কর্মান্ত। বৃহ্পতি দশমে থাক্লে ধর্মান্তক, ওক্স পুরোহিত, আইনজ্ঞ, এটণী ব্যারিষ্টার প্রভৃতি হোতে পারে। অর্থ প্রচাগ,

বিচিত্র বিভা কিমা রাজকার্ব্য প্রভৃতির সংস্থবে জাতকের কর্ম 💐 থাকে। শুকু থাক্লে পশু ব্যবদায়ী, পোষাক পরিচছদ এপ্ত হ কারছ ৰু গাণীত ও অভিনয় কৃশলী, শিল্পী প্ৰভৃতি হোতে পাবে, তা ছাড়া ৰাই শাস্ত্র আলোচনা, নানা কলাবিজ্ঞা ও বিলাস বৃত্তির সংস্রবে আতকে কর্ম হয় আরু অভান্ত সংকর্মের জন্তে জাতকের খ্যাতি ও নেতৃত্বা इर्ष थारक। भनि थाकरल होन ७ मामाश्च कर्स्यत द्वारा कोविका नि**र्वा**ई menial ও subordinate officer ও হোতে পারে। দশমপৃথি বাদশমস্থ গ্রহ বলবান বা শুভগ্রহ হোলে উত্তম কর্ম আর দুর্বেগ ই পাপগ্রহ হোলে নীতকর্ম হয়ে থাকে। গ্রহের বলাবল ও অবস্থান ই पृष्टि (अटल উপরোক্ত কারকতা অবলম্বন করে বিচার করা আবশুক্র রবি শুভ না হোলে উচ্চ শবস্থ বা উত্তম বুভি লাভ হয় না। কর্মকেজে রাশি অগ্নিমংক্তক হোলে জাতকের যন্ত্র বিভা বা আগুনের কোন রক্ সংস্থাব এসে কাল করতে হল, আর যে সাব কালে দেখাতে হল বুৰি কৌশল, উজ্জন ও তৎপরতা। বায়ুবংত্তক রাশি জাতকের কর্মকেই হোলে জাতকের মন্তিফ চালনায় ব্যাপুত হোতে হয়। অর্থক নী বিভা ধ বিজ্ঞান সংশ্ৰিষ্ট কাজ হয়৷ এই রাশি আইনজ্ঞ লেপক, গণিতজ্ঞ, শিক্ষী কেরানী, সাংবাদিক, শিক্ষক প্রভৃতি কারের দিকে জাতককে নিরুছ করে। জলরাশি সংস্তৃত্ব কর্মকেত্র হোলে কাষ্য, নুচা, সঙ্গাত **অভিনয়ে** দিকে টান হয়, জাহাজের কাজ হয়, যে সব প্রতিষ্ঠানের জাহাল আহ দেখানেও কাজ হয়। জনীয় প্ৰার্থের যে কোন বাবনা, লণ্ডির ব্যবদ প্রভৃতিও হয়। পৃথীরাশি সংজ্ঞক হোলে পূর্ব দায়া, প্রন কার্যা, স্থা নির্মাণ, এবোড়োম প্রভৃতি স্থানে কাঙ্গ, ইঞ্জিনিয়ারিং কাঞ্চ, রাঙ্গনৈষ্ঠিঃ বা সাধারণ সংশ্লিপ্তকাজ, সংগঠনমূলক কাল অভুতি হয়। **কর্মলীব**ে বুত্তি নির্বাচন সমস্তামূলক ৷ এজন্ত জ্যোতিষের সাহায্যে বুত্তি **নির্বাচ** করে দেইমত জীবন্যা<u>ন ক্</u>ল করলে পরে বাধাবিল্ল বিপ**ক্তি ভো**গ করতে হয় না।

## ব্যক্তিগত হাদশরাশির ফলাফল স্মেহরাশি

ভরণীনকত জাতগণের পকে উত্তম, অখিনী ও কুত্তিকাজাতগণে পক্ষেমধাম। শেষার্থ অপেকা প্রথমার্থ ভালো যাবে। শক্তর্পত সুর্ উত্তম স্বাস্থ্য, লাভ স্বজন মিলন, বন্ধু দের সাহাধ্য প্রাপ্তি, শুভবটনা প্রস্তুবি উল্লেখ যাগা। विशेषार्क्त मन्यान शानि कलश विवास, मामणा भाकक्द অপ্রত্যানিত পরিবর্ত্তন, অপবাদ, নানা কার্য্যে বাধা, ছঃখ কন্ত, ক্লাভিকর ভ্ৰমণ, ইত্যাদি। প্ৰথমাৰ্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। স্বিতীয়াৰ্দ্ধে গুজ্ প্ৰশেষ্ট উদরে অথবা মুক্রাণয়ে কষ্ট। চকু পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পকে বিশে দৃষ্টি নেওয়া আবিশ্ৰক। সম্ভানদের স্বাস্থ্যের জন্ম বিশেষ সভ**র্ক** চা প্রব্যো**রন** পারিবারিক কলছ বিবাদ এবং আত্মীয় স্বঞ্চনের দঙ্গে মনোমালিস্তোর স্থা বনা। ব্যাধিকাও আর্থিক ক্ষতি হলেও অর্থাগম হবে। প্রথং ( আর্থিকোন্নভির যোগ আছে। অপরিমিত ব,য়ের জস্ত শেবের দিকে **অর্থে**র্ছ টান অনুভূত ছবে। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগও মামলা মো**কক্**মাই সৃষ্টি হোতে পায়ে। শস্তোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতি হবে না। বাডী ওয়ালার পক্ষে অশুভ নয়। অপেমার্দ্ধে চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম, উপই ওয়ালার প্রতিভালন হবার বোগ আছে। বেকার বাজির চাকুরি এমারে হবে। বাবদাধী ও বুভিজীবিরা নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে কালাঙ্কি

করবে, কার্ব্যে সাফল্য লাভের আশা কম, আর নৈরাশ্য জনক পরি। রেশ থেলার অর্থাগম। স্ত্রীগোকের পক্ষে মাসটি উত্তম। বিতীকিছু কিছু ছঃথ ভোগ, আশক্ষা ও উবিহাতার কারব ঘটবে কিন্তু
।তিক কিছু ঘটনা দেখা যায় না। যে সব নারী রঙ্গমঞ্চ ও পর্দার
গর করে তাদের পক্ষে উত্তম সময়। অবৈধ প্রশার, কোট সিপ প্রভৃতি
।র। পারিবারিক সামাজিক ও বৈধ প্রশারের ক্ষেত্রে আনন্দ লাভ।
বী ও পরীকাষ্টীর পক্ষে মাসটি উত্তম।

#### রমরাম্প

রোহিণী জাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম সময়। কুত্তিকা ও মুগশিরা अर्पत्र भक्ति विस्मय लाख इत्य मां, खन्न-रिखत कहे-त्खांन खाह्य। अ নীরোগ, মোটামুটি সাফলা, হথ বছেন্দতা বিলাসিতা জনপ্রিয়তা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আমোদপ্রমোদপ্রনক ভ্রমণ, প্রীতিমুগ্ধ বন্ধুদের । छार बर ভाष्ट्र महर्यानिका लाज । अवमार्क अल्लका विक्रीधार्कहे া যাবে। প্রতি ছন্টাও শক্রদের কাছ থেকে কিছু কিছু কষ্ট ভোগ, 👿 ভাবে শারীরিক কষ্ট ছোগ, ছু:ও ও বজন বিচেছ্দ। বাস্থ্যের া সম্পূর্ণ সম্ভোষক্ষনক। নিজের ও সম্ভানাদির শরীর থারাপ হতে া মাদের প্রথমার্দ্ধে। সামান্ত ব্যাপার নিয়ে প:রিবারিক অশান্তি বটতে ।। গুহে নবজাতকেও আংথিজাব হওয়া সম্ভব। মাঞ্চলিক অনুষ্ঠান ]हेरद्रद्र कोन <u>इं</u>रम्य अञ्कोत्न (वाश्रमात्मद्र कर्छ ख्रश्यंद्र मुखायना । मिक मिरत कार्य जागरत। काग्रवृद्धि अनिवारी, शास्त्र खावाश्चर कात्रक র অধিনে ২ছক শ্রী নিযুক্ত, বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করবে। শেপ-শনে বিশেষতঃ ষ্টক এক সচে: প্রের ব্যাপারে মাসের শেষার্দ্ধে অর্থাগম । বাড়ীওঃলা ভুমাধিকারীর পক্ষে স্থবর্ণ সুবোপ। চাকুরিজীবিরাও াব উত্তম কললাভ কর্বে। প্রতিযোগীত। মূলক পরীকার বা পদ াঁহরে নিংগাবক জীর সঙ্গে সাকাৎ লাভে সাফল্য। বেভনবুদ্ধি, পদো-, উপরওয়ালার নিকট প্রশংদা অর্জ্বন, নৃতন পদমধ্যানা লাভ প্রভৃতি করা যায়। মাদের দিতীয়ার্দ্ধে বেকার ব্যক্তি কর্লাভ কর্বে। মীৰী ও ৰাবদায়ীদের দৌভাগ্য বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম মাদ। ব্ধপ্রপরে আশাতীত সাফল্য ও নানা প্রকার স্থাগে স্বিধা বৃদ্ধি পাবে রবারিক, সামাজিক, প্রণয় ও চাকুরির কেতে নারীর মধ্যাদা ও জন-ভা বুদ্ধি পাবে। পুরুষের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও অন্তরের বিনিমর अहूत जानम लाछ। जाहात विशाद जात्यां अटमार जया विन-া উপভোগ্য হয়েও উঠবে। ভাছাড়া মঞ্চ ও পর্দায়, ।বস্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীতে ঃনরে যে সব নারী যোগদান করে থাকে তাদের সাফল্য ও প্রশংসা 🗗 হতে পারে। রেসে জয়লাভ। বিভার্থী পরিকার্থীর পকে মাদটি 5 AT 1

#### সিথুন রাশি

পুনর্বক্ষাতগণের পক্ষে উত্তম, মৃগলিরার পক্ষে মধ্যম এবং আর্দ্রার হ শেবার্দ্ধটি অধ্য। বিলাসবাদন লাভ, আমোদপ্রমোদ, সাফলা, বজুর বিয়া প্রাপ্তি, স্পংবাদ লাভ এবং আনন্দ জনক ভ্রমণ প্রভৃতি যোগ ছা ভাছাল গ্রংবিক্ষভার হজে কিছু অগুভদলও ঘট্বে—যেমন ছ বিবাদ, তঃগ, কর্ম্মের বাধা, নানাপ্রকার আশক্ষা, শক্রবৃদ্ধি, ক্ষতি গ্রেছীন কর্ম্মের হলুকেপ প্রভৃতি ক্রান্তিকর ভ্রমণ, সংমাজ তুর্বটনা ইত্যাদি স জাছে। শতীর একট্ ভেঙে পড়লেও বিশেষ পীড়া হবেনা। পারি রক্ষ আশান্তি অর্মাবন্তর হলেও মারাত্মক কিছু ঘট্বেনা। আর্থিক ছার হাসবৃদ্ধি। দিতীয়ার্দ্ধ অনেকভানি ভালো অবস্থা আশা করা। অর্থোপার্ক্জনে বেশ উজ্লম ও অধ্যবদার প্রয়োগ করতে হবে। ক্রেলেশন বর্জ্জনির এ সম্পর্ভিসংক্রান্ত গোলবোগ। বে কোন কার্য্যোও অসাবলার আশক্ষা। রেসে পরাক্ষর। টাকা কড়ি লেন দেন পারের পক্ষে মানটি উত্তম নর। ভাড়া আবারের পক্ষে সহজ্ব-

সাধ্য হবে না। চাকুরির কেত্রের নানা অণীন্তি ভোগ। উপরওগলার সঙ্গে বনিবনাও হবে না। মার্চেন্ট অবিদেহ কর্ম্ম্যার পক্ষে অন্তর্ভ সমর। বিশেষ সভর্কতা অবলম্বন মাবস্তক। বাবদারী ও বৃত্তি মীবিরা আশাস্ক্রণ সাকল্য লাভ করবেনা। হাদবৃদ্ধি সম্পন্ন আরে। স্তরাং কোনপ্রকার এচিটার হত্তক্ষেপ না করাই ভালো। ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অভ্তলর। সামাঞ্জিক ক্ষেত্রে আধান্ত বিস্তৃতি ঘটবে বহুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পর প্রবের সহিত আচার আচরণে বিশেগ সভর্ক হওয়া দরকার। অবৈধ অবদ্ধে কোট সিপে বা অবদ্ধের প্রভাবনার বার্ধ তা ও বিপত্তির আশক্ষা আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে শুভা ত্রমণে আনন্দ লাভ। পরিকারী ও বিভাগীর পক্ষে মাসটি গুভ লর।

#### কর্কট ব্লাশি

পুনর্বস্থ নক্ষত্র কাভগণের পকে উত্তম। অলেধা জাভগণের পকে মধাম। পুরার পকে অংখ। উত্তম বাস্থা সাফলা উত্তম বজুত, উত্তম প্ৰমৰ্থাৰা লাভ, হুধ সৌভাগা, নৃতন্বিষর অধ্যয়ন, গুঙে মাঙ্গলিক অমুষ্ঠান, শক্রুলল প্রভৃতিট্যোগ আছে। শেষার্থ্ধে কিছুট। ধারাণ হবে। ব্যু ও ব্যঙ্গনবর্গের সহিত মনোমালিকা, কর্মপ্রচেষ্টার বাধা বিল্ল, অর্থের টান, মনস্তাপ ইত্যাদি বটতে পারে। উল্লেখযোগা পীড়া না হোলেও শারীরিক মুর্বলিকা ঘটবে। পারিবারিক সুথ বচ্ছন্দতার ব্যতিক্রম ঘটবে না। অনুপ্ত ব্যক্তিরা আদর আপাারন করবে। অর্থের প্রাচ্ধ্য হবে, স্বোপার্জিত বিত্ত লাভ, অর্থোপার্জনে বস্কুরা সংদদ পরিষ্ অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহয়ে করবে। মঞ্চ ও পর্দার সঙ্গে সংগ্রিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষভাবে অর্থোপার্জ্জন কর্বে। চোরা কারবারে ঝে'ক হবে কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হবে না। স্পেকুলেশনে লাভ ও লোকসান তুই-ই ঘটবে। অহাধর সম্পত্তির ক্রন্ন বিক্রণ বা বিনিমন্ন ব্যাপারে অভান্ত সভর্কং। আবশুক। এমানে সম্পত্তি সংক্রাস্ত বিষয়ে গোলযোগের সৃষ্টি হবে, মামলামোকদমো ক্রু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জমি, খনি ও বিষয় সম্পত্তির দালালরা লাভবান হবে। চাকুরিজীবির পক্ষে উত্তম। পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি ও পদোম্রতি যোগ আছে। বেকার ব্যক্তির কর্ম লাভ এবং অস্থায়ী কন্মীর স্থায়ীপদে নিযুক্ত হওগার সম্ভাবনা আছে। ব্যবদাগী ও বুজিকীবির পক্ষে উত্তম সময়, বিজীয়ার্জে কিছুটা অস্থবিধা দেখা বার। রেসে অর্থ লাভ।

কর্মী মহিলাদের পক্ষে উত্তর সময়। বিশেষতঃ বে সব নারী সঙ্গীত কলাবিদ্ধ। বা অভিনরে পটু, সমাক্ষকগ্যাণকর কর্মে মিনুস্ক তারা সাফল্য লাভ করবে। বস্তালকার, বিলাসব্যনন দ্রব্যাদি লাভ। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সন্তোগক্ষনক পরিস্থিতি। অ্মণের পক্ষে উত্তম ক্ষোগ। বিভাগী ও প্রীকার্থীর পক্ষে মধ্যম সমর।

#### সিংহ কাশি

পূর্বভদ্ধনী লাভগণের পক্ষে উত্তম সময়। মধা ও উত্তম ফল্পনীর পক্ষে মধাম। মাসের প্রথমার্ক অপেকা শেখার্ক অপেকাকৃত শুভ। উত্তম বাহা, শক্রু ও প্রতিছন্দা জার, উত্তম বল্ধু লাভ, বিলাসিতার ও হুও আছেন্দা সম্মান, বিলাক্তনে উন্নতি, লাভজনক কর্ম্মে হতকেপ ও সিন্ধি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি ধোগ আছে। কিছু ক্ষতি, আর্থিক কট্ট, কলহ, অজনের শক্রতা, প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। বাবসাংকর কল্প বা বাজিগত বাগপারে একাধিকবার আন্ধ এবং তাতে সাফল্য লাভ, বিশেষ কোন গুরুত্বর প্রথম কোনা করে বা বাজিগত বাগপারে অকাধিকবার আন্ধ এবং তাতে সাফল্য লাভ, বিশেষ কোন গুরুত্বর প্রথম ক্ষেত্র প্রথম করবার প্রথম ভূগছে সেগুলি দুব হয়ে বাবে। বছদিনের রোগ নিরাময় করবার পক্ষে এই মাসের চিকিৎসার আশু ফলপ্রদ। পারিবারিক অবস্থা ভালো, উত্তম পোরাক, অলভার, সুগন্ধি ত্রব্য ও অক্সাক্ত বিলাসবাসনের বন্ধ

লাভ। গৃহে নবজাত সম্ভানের আবিজ্ঞাব। মান্ত সিক্ত অমুঠান। আর্থিক অবহা অমুকৃল কিন্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার আরা তা সম্ভব হবে। গতর্গমেন্ট কালে, অহারী পদে ( যেনন রিসিভার, কমিশনার অবহা এজেন্ট হিসেবে), বাবসার সম্পর্কে প্রমণের মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি। উপার্জনের ক্ষেত্রে আরীর বন্ধন ও প্রতিবেশীরা সাহাব্য করবে। রেসে জয় লাভ। বাড়ীওরালা, ভূষামী ও কৃষিজীবির পক্ষে সমাটী সম্ভোব জনক। চাকুরিজীবিদেরও সময় ভালো যানে, মাসের হি তীরার্কে পদোরতি ও মর্থানা লাভ। উপরওরালার প্রীতিভালন হওয়ার আোগ। বাবসায়ী ও বৃত্তিজীবির কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি এবং প্রসারতা লাভ। ব্রীন্টোকের পক্ষে মার্মী বিশেষ উপভোগ্য। সর্কাবর্ধ্য সিদ্ধি। অবৈধ প্রণার বিশের সাক্ষলা, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রেণ্ডের ক্ষেত্রে সমানর লাভ। শিল্প সঙ্গাত চাকুকলার পারদানী নারীরা থ্যাতি অর্জ্জন করবে। মঞ্চ ও পদ্ধান, সক্ষাত অমুঠানে, আকাশবানীর বিচিত্রামুঠানে অংশ গ্রহণে প্রশংসা লাভ হবে। বিভাগী ও পরীক্ষাধীর পক্ষে

#### কন্সা রাশি

হস্তাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম সময়, উত্তরকল্পনীকাত ব্যক্তিগণের প.ক মধাম. চিত্রার পক্ষে অধ্য সময়। মাদের শেষাদ্ধি বিশেষ শুভ সময়। মাস্টী মিশুফল এদ। সাধারণ সাক্লা, শক্তজ্ঞ, বিলাসিতা, দৌভাগ্য বুলি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিভাৰ্জনে দাফগ্য, এবং দর্বপ্রপ্রকারে আনোদ এমোদ। এছ বৈগুণাহেতু ব্যর বৃদ্ধি, ক্ষতি, মামলা মোকর্দমা, ক্ষেত্ৰ অপবাদ প্ৰভৃতি বোপ আছে। সাধারণতঃ স্বাস্থ্য ভালো यात्त । यात्र त्रराज्य हाशतुष्कि । त्रांभ, छमत्र, क्राग्टरांभ, दांभानि, हक्-পীড়া গ্রন্থতিতে বছদিন ভূগছে তাদের সতর্কঠা অধ্বলম্বন আৰ্খ্যক। পারিবারিক হব বচ্ছন্দতা লাভ যোগ আছে। গুহে মাললিক অফু-ঠানের সন্থাবন।। মাদটি আর্থিক উন্নতির পক্ষে পরিপত্তী নয় তবে প্রথ:ম व्याशियारंग किছु नाथ। विवय घउँटि भारत । लोह, इंप्लार, त्रामाव्यक्तिक ত্রবা, কাঠ, কুষি কর্মে ব্যাপুত ব্যক্তিরা, কমিশন এত্রেন্টপুণ প্রভৃতি লাভবান হবে। বাড়ীওয়ালা, ভুমাধিকারী ও কৃষিদ্ধীবির পক্ষে মাস্টি উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্রে সমভাবে সময় অতিবাহিত হবে। ব্যবসাধী ও বৃত্তিজীবিরা লাভবান হবে। স্ত'লোকেরা রোমাঙ্গ এড ভেঞারের ্দিকে এগিরে যাবে। বাইটের আমোদপ্রমোদে, ভ্রমণে, পার্টি,ত ও ্র্পালকনিকে বেশী আননদ পাবে। পরপুরুষের সংস্পৃত্ত কুণীদের আনাস এমানে অফুচিত। বরং গাইস্তা কর্মে মনোনিবেশ করা বাঞ্চনীর। রেদে পরাজয়। বিজ্ঞার্থী ও পরীক্ষানীর পকে উত্তম সমর।

#### ভুন্সা রাশি

বিশাধা জাতগণের পক্ষে উন্তম, চিত্রার পক্ষে মধ্যম আর থাতীকাত
গণের পক্ষে জংম। নানাপ্রকার ভর, তুঃধ, মর্ব্যাদা হানি, কর্মপ্রচেষ্টার
বাধা, ব্যর্থভ্রমণ, স্বজনবিরোধ, কর্থক্তি, মানসিক ক্ষেক্তক্ষতা, তুঃসংবাদ প্রাপ্তি। ংক্ষুদের সাহায্য লাভ, চাকুরী প্রাবী হয়ে দেখাদাকাৎ
করলে সাফল্য, বিলাসবাসন ব্রুগাদি লাভ । স্কর, উদর ও বাং-পীড়া,
রক্তের চাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি হোতে পারে। পারিবারিক আশান্তি বৃদ্ধি হবে,
স্বর্গনের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি সন্তাবনা। ঘনিঠ আত্মীরদের সঙ্গে কলহবিবাদ। মাসের শেষার্দ্ধে আর্থিককোন্নতি ও দৌভাগ্য লাভ। শ্লেক্বোলন বর্জনীর। ভূমি সংক্রোন্ত ব্যাপারে মামলা মোক্র্মনা। বাড়ীও্রালা ও ভূমাধিকারীর পক্ষে ভালো বলা বার না। কৃষিলীবীর পক্ষে
প্রাকৃতিক মর্ব্যোগে নানাপ্রকার ক্ষতিপ্রস্ত হওয়া সত্তেও ভালে। ফল লাভ
হবে। চাকুরিজীবির পক্ষে মাসটি ভালো নয়। বৃন্তিজীবী ও ব্যবসারীর
অবহার কোন ভালোমক্ষ পরিবর্ত্তন হবে না। রেসে পরাক্ষয়। খ্রীলোকর

পক্ষে উত্তম সময়, বিভীয়ার অপেষা প্রথমার্দ্ধে বিশেষ ভালো বাবে। পারি-বারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভিষ্ঠা। পরকীয়প্রথমে আসন্তি, অবৈধ প্রপায় সন্তোষ লাভ। জনপ্রিয়তা অর্জন। অবিবহিতা-দের বিবাহ সম্পর্কে কথাবার্তা। চলবে আসবাবপত্র 'সাজসজ্জ। ক্রয়ে বায়া-ধিকা বোগ। বিভাগী ও পরীকার্যীর ফল মধাম।

#### রুশ্চিক রাশি

বিশাখা জাত ব্যক্তিদের পক্ষে উত্তম, ক্যেষ্ঠাঞাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম, অমুরাধান্তিত বাক্তির পক্ষে অধম। বিভীয়ার্ক অপেকা এধমার্ক ভালো। সাধারণত: লাভ কর্মে সফসতা হুখ, প্রতাপ প্রতিপত্তি প্রভৃতি শুভ ফল। কলহ, মামলা মোকর্দ্মায় পরাজ্ঞ, অর্থক্তি, স্বল্পন বিরোপ ইত্যাদিও আশকা আছে। শানীরিক তুর্বস্তা, বিশেষ পীডার আশকা নাই, চকুণীতা ও পিত্র প্রকোপ সম্ভব। পারিবারিক অবস্থা এক ভাবেই যাবে। বরে বাইরে আয়ীয় বজনের সঙ্গে দামান্ত মনোমালিক্ত নিকটতম আত্মীহের মৃত্যসংবাদ প্রাপ্তিতে মান্দিক আঘাত প্রাপ্তি। আর্থিক এবস্থা উন্নত হবে না। লাভ ও ক্ষতি তুইই ঘটবে। প্রস্থ প্রকাশক আমামান প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি, প্রতিষ্ঠানের অংশীবার প্রভৃতির প্রকণ্ডেড। ভুষ্ধিকারী, কৃষিগীবি ও বাডী এয়ালার পক্ষে মিশ্রফল। मामणी विषद मन्नविष्ठ अर्थ निष्मांग व। विषय मन्नवि क्रव्यंत्र वाानाद्व হস্তকেপুনা করাই ভালো। চাকুরির ক্ষেত্র একভাবেই যাবে। যাদের प्रभा कृष्णभाष्त्र वित्तर श्रष्ट देवश्ववा त्याच आह्य जात्मत्र शक्त श्रमप्रद्यांना হানি, প্রভাগ বা অবসর গ্রহণ। বাবসাধী ও বুতিজীবির সময়টী ভালো বলা যায় না। মহিলানের পকে মান্টী অব্যুক্র। এদের কর্ম্মোন্তির যোগ আছে। অবিবাহিতানের বিবাহ প্রদক্ষ উপন্ধিত হবে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃথালা অটুট থাকবে। শিল্পলা ৰুতা সঙ্গীতে যাদের পারদর্শিতা আছে তারাও থাতি অর্জন করবে। অবৈধ প্রণয়েও সাফলা। ভ্রমণের যোগ মাছে। বিক্রার্থী ও পরীকার্থীর পকে আশাপ্রদ নয়।

#### প্রস্থু রাশি

পর্ববাধাতা জাতগণের পক্ষে উত্তম এবং সর্বাপেকা শুভক্ত প্রাপ্তি। মলা অথবা উত্তরাধাটার জাতগণের পক্ষে মধ্যম সময়। মানটি দবার পক্ষেই ভালো যাবে। সাফলা লাভ, শক্রব, হথ ও সৌভাগা লাভ, গ্রে भाक्रलिक अञ्चेत, विलाम वानन जवानि आखि अटब्लेम मायना, उत्वय স্বাস্থা, সম্মান, জান প্রিয়তা, নূতন বিষায় অধ্যয়ন জানিত জ্ঞানার্জ্জন। বিতীয়ার্দ্ধে বলন বলু বর্গের দামাত কলহাদি যোগ। স্বাস্থ্য উত্তম পাকবে। পুরাতন বাাধিমৃক্ত হবারও যোগ আছে। এই মাদে কোন প্রকার জটিল ব্যাধির চিকিৎসা আরম্ভ করলে আরোগ্য লাভ ফুনিশ্চিত। পারিবারিক অচ্ছন্দতা ও জুন্দর পরিবেশ। গুতে বিলা-সিতার জ্ব্যাদির আম্বানি হবে। নবজাত সম্ভানের আবির্জাব। মাদাধিক ক্ষেত্রে নুতন বকুণাভ। গৃহে মাঞ্চলিক অফুঠান বা উৎসবের সস্তাবনা। বিশেষ আর্থিক উন্নভিত্ন যোগ, মোটরকার ক্রন্ন সস্তাবনা, সর্বাধকার পরিকল্পনায় দাকলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে নিদ্ধিলাভ। উৎদাহ অধাবদার ও চিত্তের ধাদমুত। বৃদ্ধি। রেদে জয়লাভা। শেপকুলেশনেও কিছু সাকলা। বাড়ীওয়ালা ভূমাধিকারী ও কুবিমীবির পক্ষে অংগীব উত্তম সময়। গুণাদি ক্রম বিক্রমে লাভ। চাকুরিজীবিরা আশাভীত 😎 ছফল পাবে। পদম্বাদা বৃদ্ধি, পদোন্তি, কর্মদক্ষ ভা এবং ভজ্জনিত প্রশংসার বিস্তৃতি ঘটবে। বেকার ব্যক্তির কর্মসাত। ব্যবসায়ী ও ব্রজিনীবির পক্ষে অভীব উত্তম সময়। অর্থের প্রাচ্ধ্য ঘটবে। স্ত্র'লোকের পকে উত্তম মাস। অংবিধ অংশরে বিশেষ সাফস্য লাভ এবং বস্তালভার ও নানা উপটোকন প্রাপ্তি। অধ্যায় সাধনায় সিদ্ধি। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমাদর লাভ। বন্ধুও ঝাল্লার কুটুখের সাল্লিখা লাভ। অবিবাহিতাদের বিবাহ প্রদক্ষ। ত্রমণ, পিকনিক ও পার্টিতে সম্মান ও মর্ব্যাদা লাভ। বিভার্থী ও প্রীকাথীর পক্ষে উত্তম সময়।

#### মকৱ ৱাশি

শ্রবর্ণা জাত গণের পক্ষে দর্কোত্তম সময়। উত্তরাধানা ও ধনিষ্ঠার পকে নিক্ট। প্রথমার্ক অপেকা খিতীয়ার্ক ভালো। উত্তরোত্তর সাফ্র আশা আকামার পুরণ, লাভ, উত্তম সঙ্গ ও বরুত্ব লাভ, শক্রছ, সৌভাগা কথ ধনাগম, বিলাদিতা বৃদ্ধি, জ্ঞানাৰ্জ্জন প্ৰভৃতি শুভ ফল। पुत्रव्यभन, यजनरम् त कम्र कष्टे रकांग. कवि. माथावन रमोर्क्त मा. कार्ट्याव কিঞ্ছিৎ বাধা, বছকাৰ্য্যে বাৰ্থতা, মনস্তাপ ও অপমান ইত্যাদি গ্ৰহ বৈশুণা জনিত অশুভ ফল। কিন্তু ভালো বা মন্দ ফলাফলগুলি পুৰ্ণভাবে व्याश रुख्य यात्व ना । मार्चाङिक त्रकत्मत्र श्रीप्तानित छत्र त्नरे, माधात्व শারীরিক তুর্বলভা থাকবে। তুর্ঘটনার বিশেষ আশকা আছে, যেগানে লোকের ভিড দেখানে না যাওয়াই ভালো। পারিবারিক অবস্থা এক ভাবেই যাবে, কোন প্রকার অশান্তির কারণ ঘটবেন। ওভ ঘটনায় যোগ আছে। জার্থিক আচেট্রার সাফল্য। অর্থএলেও ট:ডাবে না। অপ্ৰভাগিতভাবে অপরিমিত বার ঘটবে। শক্রদের উপদ্রা প্রথমার্দ্ধেই বেশা, ভাও অর্থনংক্রান্ত ব্যাপারে। চুরি ডাকাতি পর্যান্ত হওয়াও অম্বাভাবিক নয়। বাড়ীওয়ালা, ভুমাধিকারী ও কুবিজীবির পক্ষে সম্ভোষজনক অবস্থা। চাকুরি জীবিদের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। পদোন্নতিলাভ অমুগ্রহ প্রাপ্তি, সন্মান লাভ। মিউনিদিপালিট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কন্মীদের পক্ষে উত্তম সময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিগীবিরা আশাপ্রদ ফললাভ করবে। রেদে জয়লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মান্টী শুভ ও শান্তিপূর্ণ। মাদের বিতীয়ার্দ্ধে সঙ্গীতনুতা কলাভিনয় কুশলী নারীর বিশেষ খ্যাতি অর্জন ও অর্থলাত। সামাজিক কর্মেলিপ্তা নারীর উত্তম হুবোগ। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে হুফল লাভ। জবৈধ প্রণয়ে বিশেষ স্থােগ ও সুসম্বিধা। কোর্ট সিপেও সফলতা। ষে সব নারী বেকার ভাদের চাকুরি লাভ ও অর্থোপার্জ্জনের পথ আলেও ছবে। অর্থের ছারা পরিবার বর্গের ভরণ পোষণে দাহাঘ্য করতে পারবে। বিভাগী ও পরীকাথীদের উত্তম সময়।

#### কুন্ত ব্ৰাহ্ণ

পূর্বভাজপদ জাত বাক্তিদের পক্ষে উত্তম, ধনিঠার পক্ষে মধ্যম এবং শতাভ্যার পক্ষে অধ্যম সময়। মাসটী সকলের পক্ষেই মিশ্রুষণ দাতা। শারীরিক ও মানসিক কট্ট, বকুও স্বন্ধন বিরোধ, স্ত্রী ও সম্ভাসাদির পীড়া, মর্ব্যাদাহানি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, অর্থক্ষতি, কর্মে বিগল্প ও বাধা, মিধা। অপবাদ ও অহেতুক সন্দিশ্বতা প্রভৃতি গ্রহ বৈগুণা জনিত কুদল। বিহীয়ার্ক্ষে কিছু স্থপ সক্ষেশ্রতা লাভ, উত্তম স্বাস্থা, প্রীভিভালন বন্ধু সমাগম এবং সর্বপ্রধারে সৌভাগার্ক্ষি। শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হেতুক ইভোগ। রক্তের চাপবৃদ্ধি। সাধারণভাবে শারীরিক ত্র্বলভা। বিহুটার্ক্ষে গ্রহীনা ও আঘাত প্রাপ্তি। প্রধানক্ষি পারিবারিক শান্তি ও ক্রয় মধ্যে বিবাদ ছোলেও সাংঘাতিক কিছু ঘটবেনা। শেষার্ক্ষ সর্বভাবে প্রীভিপ্রদ। আর্থিক অবস্থা সম্ভোষ জনক নয়। অর্থাপমের পথ কিছুটা ক্ষম্ক হবে। অপরিমিত বায় অর্থনৈতিক সক্ষট এনে দেবে। ক্ষেক্তলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে পরালয়। বিষয় সম্পত্তির গোলযোগ। কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী গুভ। ভুমাধিকারী ও বাড়ীওয়ালা পক্ষে উত্তম বলা যায় না। সম্পত্তির ক্রম বিক্রয়াদি লাভ জনক হবেনা

চাক্রিছাবির পক্ষে মান্টা শুভগ্রদ নর। উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার সভাবনা। বাবদানী ও বৃত্তিজাবির পক্ষে মোটামূট মন্দ যাবে না। স্তালোকের পক্ষে মান্টা মিশ্রক্লদাতা। কোন প্রকার হঃনাহদিক কার্য্যে অগ্রদর না হওয়াই ভালো। অবৈধ্যান, পরপুক্ষের সাল্লিখ্য, শিক্নিক; পার্টি প্রভৃতিতে বোগণানে অশুভ ফলের আশক্ষা আছে। গার্হালী ব্যাপারে নিজেকে কেন্দ্রাভূত করাই ভালো। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণ্যের ক্ষেত্রে নৈরাভ্য জনক পরিস্থিতি। বিভাষী ও পরীক্ষাধীদের পক্ষে শুভ বলা যার না।

#### মীন ব্লাশি

পর্বভান্তভাত গণের পক্ষে উত্তম। রেবতী নক্ষত্রাঞ্জিত গণের পক্ষে মধাম এবং উত্তর ভারে দ জাত গণের পক্ষে অধম। লাভ মাঞ্চলিক অফুষ্ঠান, জনপ্রিয়তা সন্মান, বিলাদব্যসন প্রভৃতি যোগ আছে। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শারীরিক কষ্টু, কলহ, উল্লিগ্রতা অসম্মান ছুর্ঘটন। মামলা মোক দিনা, নারীর নি কট নিগ্রহভোগ তজ্জনিত হঃপকষ্ট, অশান্তি ও অপবাস। গুহু, উদর, মুত্রাশর প্রভৃতি স্থানে পীড়াদির আশস্কা, দ্বিতীয়ার্দ্ধে রক্তচাপবৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্চনীয়। মন ভেঙে পড়বে, সর্ব্ববাই উল্লিগ্নত।। খবে বাইরে কলহ বিবাদ ও মত বৈধতা হেতু অশান্তির সৃষ্টি। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মস্তাবনা, নব জাতকের আবিষ্ঠাব প্রভৃতি যোগ আছে। আর্থিক অবস্থা থুব সম্ভোষ জনক। কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধি এমনকি আর্থিক ক্ষতি घडेंदर । कान बाम्रमार्थक कर्ष्य इन्डरकर्भा भून्ति अविषय एडरर তবে অগ্রসর হওয়া বিধেয়। টাকা লেন দেন ব্যাপারের হিমাব নিকাশ উত্তমরূপে দেখে নেওয়া দরকার। উত্তরাধিকার সূত্রে বা অপরের দানের আরুকুল্যে কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ঞ্টিল অবস্থা। বাড়ীওয়ালা ভূষ্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষেমানটী অশুভ নয়। চাক্রির স্থান ভালোই বলা যায়। মাদের বিচীয়ার্ছে উপর ওয়ালার দঙ্গে আচরণের সতর্কত। অবলম্বন আবগুক। বেকার বাক্তিদের চাক্রি হবে। বাবদায়ীও বুরিক্সবির পক্ষে ত্রীবৃদ্ধি লাভ। রেনে জয়লাভ, জীলোকের পক্ষে মাঝামাঝি সময়। কোন ব্যাপারে वार्डावां जिल्ला करत मधा शर्व अवनत्वन कत्रत्न मर विश्रवह निक्रिनाज। পারিবারিক দামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে গুভ সম্ভাবনা। অবৈধ প্রণয়ে, আশাতীত সাফলালাভ। অতিরিক্ত পরিত্রন বর্জনীয়, শরীর ভেঙে প্রবার সম্ভাবনা, সংঘ্রের আবিশ্রক। বোনোদীপনা বৃদ্ধি পেগেও সংযত হওয়া বাঞ্নীয়। কেন্না এমাদে যৌন উত্তেজন। যেশী হবার সম্ভাবনা আছে। পরপুঞ্ষর সালিখা লাভের আচেই। পরিলক্ষিত হয়, ক্রোধবুদ্ধি পাবে, এটা দমন না করলে মন্তিক্ষের পীড়ার আশস্কা আছে। विकाशी अ পরीकाशीत भटक छेउम ।

## ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

#### ্মেষ লগ্ন

সর্বত্র সাফলা, উজ্ঞান্ত্রি, এংশারে ব্যাপারে আশাভঙ্গ ও ঝথাট, বেসে এংলাভ, ধনাগম বিলাসিথার ক্রব্যাদি কর, স্ত্রীজনিত অশান্তি, বান্ধনীর সঙ্গে গুপু প্রশাস, মুক্তির সাহায্যে আর্থিক উন্নতি, স্ত্রীলোকের কল্প ব্যাদ, কর্মনারীর জন্ত কথাট, উচ্চেশদম্ব ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ শিত্ত, পীড়াবা চকুরোগের প্রবেশ্তা, চিঠিপত্রের ব্যাপার বা লেখা পড়ার ব্যাপার নিরে অপান্তি. ত্রীর দারা ক্ষতিগ্রস্ত হওমার বোপ। ত্রমণ, দৌভাগাবৃদ্ধি, কর্মের ব্যাপারে অকমাৎ ক্ষতি, কর্মের সংস্থবে শক্তবৃদ্ধি, গ্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিভাগী ও পরীকাশীর পক্ষে উত্তম।

#### ं व्यम्य

ফ্যোগ হানি, ত্রাতা ছয়ীর জয়্ম অংশান্তি, আংজন বিরোধ, ক্তু ক্তু ত্রন, লেখা পড়ার ব্যাপারে বাধা বিল্ল, গুছে উৎস্বাদি, পারিবারিক লান্তি. প্রতিবেশীদের সঙ্গে হল্পতা। স্তীলোকের গর্ভে বা মুরাশরে পীড়া সন্তান হানি, যৌন প্রেমের ব্যাপারে মনোকন্ত বা বিবাদ বিসংবাদ, মন্তানের পীড়া মামলা মোকর্জনা, প্রণেল ঘটিত ব্যাপারে অপবাদ। আংবৃদ্ধি, ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিভাগী ও পরীক্ষ;শীর পক্ষে শুড়।

#### মিথুনলগ্ন

ক্ষোগ আখি, ব্যর বাহলা, পজীর পীড়া, ন্তন গৃংাদি নির্মাণ, কর্মোলিতি অবিভজ্ঞতা, ক্জুত বিষাক্তিক ঘটনা, শারীরিক অবাষ্টা, উবেগ ও ছন্তিয়া, কর্মারী ও ভ্তোর তরক থেকে ভঃধ, অংশীর বিপদের জ্ঞে নিজের ক্ষতি বীকার, মামলা মোকদমা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়, বিভাষী ও প্রীকারীর পক্ষে অগুড়।

#### কৰ্কটলগ্ৰ

অর্থিক বাপারে ক্স্পাট ও বিশ্রালা, কর্মেন্দ্রত এগ্রগমন, লবে আনন্দ ও আর্থিক লাভ, এাত্মীগার স্থারা লাভবান, নতুন ধরণের কাজে অর্থাগম, সংসদ পরিষদের সংস্থাবে অর্থগ্রাপ্তি, লিগংগীডা, বিভার্জুন শত্রবৃদ্ধি যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষেউত্তম সময়। বিভারী ও পরীক্ষারীর গক্ষেউত্তম।

#### সিংহলগ্ন

আক্সিকভাবে আবাত প্রাপ্তি। ভাগ্য ও পুক্ষকার উভঃই অনুকুল। ঝণগ্রপ্ত হওরার যোগ। পড়া শুনার অমনোযোগিতা। পিতার যাত্তাভালো। দৈব তুব্বিপাকে ক্ষতি, আত্মকন্ত্রিকতার বৃদ্ধি, ক্রাক্রিধ প্রাণ্ডার বৌকা। আনবৃদ্ধি। খ্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিভাগী ও পরীক্ষাধীর পক্ষে বাধা, অধ্য ফল।

#### কল্যালগ্ৰ

ব্যবদারে উন্নতি, ইন্ট্রিনিজি, জরের প্রবণতা, বেহিনাবী পরত যন্ত্র শিল্প থেকে বিশেষ অর্থাগম, হাতের কাল, এজেন্সি, কন্ট্রান্ট প্রস্তৃতি কাজেলাভ, ঘাড়ে কতকগুলি দাঙিত্ব বহন। দাম্পত্য প্রবায় যোগ, সামবিক দুর্পনিতা, কপ্ট মিত্রের সমাগম, আরু বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, বিভাষী ও পরীকাষীর পক্ষে উত্তম।

#### তলা লগ

শারীরিক অস্থতার অস্তব, সংহাদর হানি বা বিচ্ছেব। গুরুজন বিয়োগ, শিক্ষানংক্রান্ত ব্যাপারে প্যাতি, কর্ম্মক্রে বিশেষ স্থান্য প্রাপ্তি। বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে অধিক উন্নতি, বিবাগাদির প্রসঙ্গ, ধনাগম বোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্রনক পরিস্থিতি, বিজ্ঞা ও পরীকাবীর পক্ষে গুতা।

#### বুশ্চিকলগ্ন—

বাত বেদনা, নানারকম বার বাছস্য, পত্নী হণ, দাম্পত্য আহার আটুট, ন্তন গৃংাদি নির্মাণ বা সংস্কার, দায়িত্বপূর্ব কাজ বেকে বেশ উপার্জ্জন, পাক্ষপ্রের পীড়া, ভাগোনিছির যোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে অপবাদ বৃদ্ধি, বিভাগী ও পরীক্ষাধীর পক্ষে মধ্যম সময়।

#### ধনুলগ্ৰ--

অধ্যবদায় বৃদ্ধি ও অনারাদ ইষ্ট্রনিন্ধি, দেহভাবে ক্ষতির আশবা, আক্মিক মাবাত, ধনাগম্থোগ, দহোদরের দহিত বৈব্যাকি ব্যাপারে মুডানৈক্য, অবিবাহিত ও অবিবাহিতানের বিবাহ আলোচনা, বন্ধুর জন্ত হিশুছানতা, জামাতা ও পুত্রবধুর জন্ত অপ্রত্যাশিত গওগোল, উপ্লতি ও আর বৃদ্ধি, প্রবাদেকর পক্ষেউত্তন, বিস্থাবী ও প্রীক্ষেবীর পক্ষে মধ্যম।

#### মকরলগ্র—

মানসিক দ্বল্ভাবের মধ্যেও হংযাণের সন্ধানে অগ্রসর, শারীরিক অব্যক্তি, সদ্ধূলান্ত, ধর্মানুষ্ঠান ও তীর্থ পর্যাটনে ব্যহবাহ্নস্য, সংহাদরের সহিত অসম্ভাব, ভাগ্যোন্নতির পট অবশস্ত, বিধাদপূর্ণ মনোভাব, আশাভঙ্গ ও মনোকট। খ্রীলোকের পক্ষে মধ্যম, বিভাষী ও পরীকাষীর পক্ষে আশাকুরূপ নর।

#### কুম্বলগ্ন—

ঘন পরিবর্তনের মধ্যে বিপ্রত অবস্থা, শারীরিক ও মানসিক অহস্থতা, বিভালাতে উন্নতি, বন্ধু বান্ধবের চেষ্টার চাকুরি ও প্রোন্ধতি, পত্নীর শারীরিক অশান্তি যোগ, ভাগ্য বা ধর্ম্ম চাবের যোগ প্রবল নর। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাস্টা শুভ নয়, বিভাষী ও পরীকারীর পক্ষে উশুম সময়।

#### मीननग्र-

দেহাভাব শুভ, বাতবেদনা, দাঁতের পীড়া, আক্সিক তুর্ঘটনা, সংহাদর ভাব শুভ, বায়াধিকা, সন্তানের দেহপীড়ার যোগ প্রাতীন্নান হয়, ভাগোন্নতি যোগ, অর্থাগন, ধনবুদ্ধি, হেন্দার সামাজিক পরিবেশে আনন্দ লাভ, বিস্থাস্থানে শুভ, সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যাদা বৃদ্ধি, স্তালোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিভাষী ও পরীকাধীৰ পক্ষে শুভ ।

## সমাদক—শ্রীফণীদ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যার এণ্ড সঙ্গ-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃ ২০৩১।১, কর্ণওয়ালিস খ্রীট , কলিকাতা ৬ ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## —শৌধিন সমাজে অভিনয়যোগ্য উচ্চ প্রশংসিত নাটকসমূহ —

# বিরাজ-বৌ ২ কাশানাথ ২ বিনুর ছেলে ১-৫০ রামের স্বমতি ১-৫০

গিরিশচন্দ্র বোষ প্রণীত
জনা ২-৫০, প্রফুল্ল ২-৫০, বিজ্ঞানল ঠাকুর ২১, নল-দময়ন্তী ১-৫০,
বৃদ্ধদেব-চরিত ২১

রমেশ গোন্ধামী প্রণীত কেলার রায় ২-৭৫

অন্তর্নপা দেবার কাহিনী অবলঘনে
মহানিশা ২-৫০

অপরেশচন্ত্র ম্থোপাধ্যার প্রণীত
ইরানেশর রালী ১-৫০
কর্ণার্জ্জুন ২-৫০, ফুরুরা ২১,
অভাষা ১-২৫, অভ্যুরা ০-৩৭

তারক মুখোপাধার প্রণীত ব্রামপ্রসাক্ত ১-৫০

যাম্নীমোহন কর প্রণীত মিটমাট •-1৫ প্রভেলিকা •-1৫

নিশিকান্ত বস্থবার প্রণীত বঙ্গেবর্গী ২-৫০, পথের শেবে২-৫০, দেবলাদেবী ২-৫০, লুলিভাদিভ্য ২

> মনোমোহন রায় **এ**ণীত রিজিয়া ১-৫•

রবীজনাথ মৈত্র প্রগ্নীত মানময়ী গার্লস্কুল ১-৫০ কীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদ প্রণীত
আলিবাবা ১১, নর-নারারণ ২-৭৫
প্রভাপ-আদিভ্য ২-৭৫
আলমগীর ২-৫০,
রত্নেশরের মন্দিরে ০-৭৫,
ভীদ্ম ২-৭৫, বাসন্তী ০-২৫

বিজেজনান রায় প্রণীত
রাণাপ্রভাপ ২-৫০, সুর্গাদাস ২-৫০,
সাজাহান ২-৫০, নেবারপ্রভন ২-৫০,
পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২,
সোরাব-রুস্তম ১-২৫,পুনর্জন্ম ০-৬২,
চল্রপ্রে ২-৫০,
সীতা ২, সিংহল-বিজয় ২-৫০
ভীয় ২-৫০, সুব্রক্তাহান্ম ২-৫০

নিরুপমা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রাদত্ত নাট্যরূপ

ग्रामनी ५-४०

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাধীনতা ২,
হর-পার্বভী ১-২৫
সিরাজনোলা ২,
অপ্রিয়ার কীর্মি ১-২৫

কানাই বন্ধ প্ৰণীত গৃহপ্ৰবৈশ

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ।

অহল্যাবাই ১, বালীর রাণী ২ !

মন্ত্রপ রায় প্রণীত
মরা হাতী লাখ টাকা ১-২৫,
অশোক ২., সাবিত্রী ২.,
টাদসদাগর ২., খনা ২.,
জীবনটাই নাটক ২'৫০,
কারাগার, মৃক্তির ডাক ও মহুরাহ,
(এক্ত্রে) ৩-৫০
মীরকাশিম, মমভাময়ী হাসপাডাল
ওপ্রযুডাকাড (এক্ত্রে) ৩.

ধর্মঘট, পথে বিপথে, চাষার প্রেম, আজব দেশ একত্রে) ৪১ প্রকালিকা ১২ নব্রপ্রকাল্ক ১২ কোটিপতি, নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎ পর্বা—রাজনটী—রূপকথা (একত্রে) ৩১

সঁ বিজ্ঞান বিজ্ঞোহ—বিশ্দিতা দেবামুর (এক্ত্রে) ৩ মহাভারতী ২-৫০

ছোটদের একাঞ্চিকা ২,

শরদিন্দু বন্যোপাধ্যায় প্রণীত

বন্ধু ১-৭৫

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত
সমাক্ত
রেণ্কারাণী ঘোব প্রণীত
রেবার জন্মতিথি ১-২৫
তুলসীলাস লাহিড়ী প্রণীত
হেঁড়া ভার ২, পথিক ২-২৫
মহারাজ শ্রীশচন্ত নন্দী প্রণীত
মন্-প্যাথি ২
নিত্যনারারণ বন্দ্যোশাধ্যার প্রণীত



মহিষাস্থরমর্দ্দিনী

শিলী বামকিশ্ব সি

ব্ধ্রুশিঙ্গে অগ্রগতি বৰ্ষনী কটন মিলসের পরিচয় নিশ্রয়োজন।
গত ৫০ বছরেরও উপর বঙ্গলনীর ধৃতি শাড়ী
ভার নানারকম বস্ত্রসন্তার লক্ষ লক্ষ গৃহের
ওধু চাহিদা মেটাইনি সেইসক্ষে আনক্ষও

বিতরণ করেছে। সময়ের সৃঙ্গে সাহ্যার ক্রি আর প্রয়োজনও বদলেছে আর সেইমত বন্ধসন্ধী কটন

মিল্স ও নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। সম্প্রতি <sup>4</sup> নানারকম নৃতন বয়পাতি আম্দানী করে



रिञ्जलभी

ক্টন সিলস্ লিসিটেড

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

বঙ্গলক্ষীর গায়ে মাখা সাবান

নীম পাইলট শ্লিসারিণ স্কচন্দন

ব্যবহারে আনন্দ ও লাভ তুইই পাবেন বাঙ্লার বঙ্গলক্ষীর সাবান— অতুলনীয়।

रवनको जान ध्याक्त लाइ लिइ १ नः दर्भावको द्याङ, कलिकाङा २०

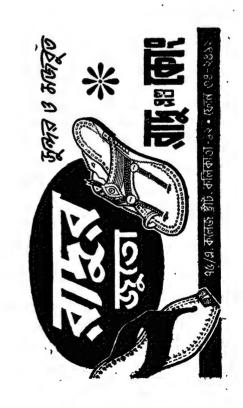



## উপচীয়মান উপহার

ভারি থুনী ওব নিজের নামে ব্যাক্ষের পাশ বই পেরে; ) গবিত ও। যত ওব বয়স বাড়বে উপহারটিও বাডতে থাকনে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়ঙ্গেব নামেও অ্যাকাউন্ট থোলা হয়।



হেড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ব্লীট, কলিকাজা-১

সেবাব



প্রতীব

ব্যান্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়



বেকার সমস্তার সমাধান করতে হলে গুধু চাকুরীর সন্ধানে না খুরে ছোট ছোট কুটির শিল্পে নিজেদের নিয়েশিত করুন। কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বেমন—



#### বল প্রেস

ফ্লাই প্রেন, এমংসিং-ডাইগ্রিটিং প্রেন, টালি প্রেন, পাওমার প্রেন ইত্যাধি আদরা তৈরারী করে থাকি।

> नकी ७७ ८कार १२६, विनिधान विष्, होक्स

e, বোলালয়ান রে:ড্, হ্রাপ্রড়া **ডোন—১৬৬**-২**৩৬**১

#### Of Outstanding Interest!

#### A HANDBOOK OF CLASSICAL SAMSKRIT LITERATURE

by U. Venkatakrishna Rao. Gives a clear outlin of the vast and comprehensive Samskrit literature in lucid language. Rs, 3.5

#### ANCIENT INDIAN MEDICINE

by P. Kutumbiah. Covers the period of India medicine from its beginning to the end of it classical period and presents in a clear and intersting manner the development of Indian medical concepts.

Rs. 156

FALL OF THE KINGDOM OF THE PUNJAE by. Khushwant Singh. The story of the fall of the kingdom of the Punjab has never been tol in such an exciting manner. Rs. 4.50

ORIENT LONGMANS LTD. 17 Chittaranjan Avenue CALCUTTA 13 BOMBAY MADRAS NEW DELHI

## আশীৰ্বাণী

চিরদিনের আনন্দ হও—
স্থা হোক তোমায় দেখে,
শত শরত আস্ক ও যাক,
পদে কমল দল রেখে।
ভক্ত জনের আশীষ লভ—
গুণী জনের হও প্রির,
সমুদ্ধ হও দেহে মনে—
জগজ্জনের আগীয়।

यार्थिय ख्रिम अस्प्रेस्

কোগ্ৰাম ১৪(৫)৬২

MANMATHA RAY

229C, Vivekananda Road Calcutta-6

"ভারতবর্ধ" অপরিচিত আমাকে বাংলার সাহিতা জগতে পরিচিত করিয়াছে। বঙ্গান্দ ১৩৩২-এর শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ধে আমার একান্ধ নাটক "রাজপুরী" প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত আমার কত একান্ধিকাই না ঠাই পাইয়াছে এই ভারতবর্ধে। ভারতবর্ধের স্বর্ধ জয়স্তীতে আজ আমি শুধু আনন্দিত নই, গৌরবান্দিত। ভারতবর্ধের জয় হোক। এ জয়ে সাহিত্যের জয়।





পঞ্চাশ বংসর কাল ভারতবর্ধের সেবা করে আসছি।
ভারতবর্ধকে আমি ভালবাসি। আমার ষেটুক্ প্রতিষ্ঠা
হয়েছে সাহিত্যিক বলে, তার জন্ম আমি ভারতবর্ধের
কাছে প্রধানতঃ ঋণী। এই ভারতবর্ধ আজ অর্ধশতালী
কাল দেশের সেবা করে আসছে—আজ এই ভারতবর্ধের
অর্পতকীয় উংসবে আমি আমার শুভবাসনা ও ক্লতজ্ঞতা
জানাছিছ। ইতি—

সন্ধ্যারকুলায় কলিকাতা—-৩৩

Dongway six:

#### MAYOR OF CALCUTT A

ज्लाई ३३, ३२७२

পঞ্চাশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে 'ভারতবর্ষ'কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং গুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে শারণ করছি যে, এই পরিকার ভিত্তি-সংস্থাপনে মহামতি দিজেন্দ্রলালের পুণ্যস্পর্শের সংযোগ ঘটেছিল। ব্রহ্মদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে শরংচন্দ্রের স্পষ্ট যে অফুরাণ ধারায় প্রবাহিত হয়ে বাঙালী সাহিতারসিকদের চিত্তভ্মিকে দিঞ্জিত করেছিল, তার প্রধান বাহন ছিল 'ভারতবর্ষ'। বঙ্গভারতীর রসভাণ্ডারটিকে 'ভারতবর্ষ' শালাপি অশেষ করে রেথেছে, এই কণাটি পরম গৌরবের। 'ভারতবর্ষরে' দীর্ঘ জীবনের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিতা এবং বাঙালীর চিত্র চিরকল্যাণমণ্ডিত হোক, এই কামনা করি।





মেয়র কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান



व्यक्तिम् भाग उन्त

Dr. SHASHI BHUSAN DAS GUPTA, M, A. Ph. D.
Ramtanu Lahiri Professor & Head of the
Department of Modern Indian Languages,
University of Calcutta.

Phone No. 46-7307

10135 B, Charu Avenue,

Calcutta—33.

Date.....16-8-62

'ভারতবর্ঘ' পঞ্চাশ বংসরে পদার্পণ করিয়াছে এ তথাটি
সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষেই একটি মূল্যবান্ তথা। এই
দীর্ঘ দিনের সাধনায় 'ভারতবর্ঘ' বাঙ্গলা সাহিত্য শিল্প ও
সংস্কৃতির মানকে উন্নত করিয়াছে, বিচিত্রভাবে বাঙ্গলা
সাহিত্যকে সমন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এই অর্ধশতান্দী কাল
যে-সকল লেখক এই মাদিক পত্রিকাটির সহিত যুক্ত ছিলেন
এবং আছেন তাঁহাদের ইতিহাস আমাদের সাহিত্যের
গৌরবময় ইতিহাস। আজ জানাই এই পত্রিকার পরিচালকবর্গ এবং লেখকবর্গকে আমার শ্রন্ধা এবং অভিনন্দন।
ভারতবর্ষের সাধনা অতন্ত্র হোক, কল্যাণকর হোক এবং
দীর্ঘুয়ায়ী হোক।

DR, TRIGUNA SEN Rector JADAVPUR UNIVERSITY

CALCUTTA-32
১৭ই আগষ্ট, ১৯৬২

বাংলা মাদিক পত্রিকা "ভারতবর্ষ" পঞ্চাশ বংসরে পদার্পণ করিয়াছে শুনিয়া থবই থুনী হইয়াছি। যে মদেশাত্ররাগ ও সাহিত্য দেবার আদর্শ নিয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দীর্ঘ অদ্ধশতান্দী ধরিয়া তাহা অক্ষ্ম রাথিয়া "ভারতবর্ষ" উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে চলিয়াছে, ইহা বাস্তবিকই গৌরবের বিষয়। শুভ স্থবর্ণ-জয়ন্তী বর্ষে "ভারতবর্ষ"কৈ আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার মম্লা অবদান যেন চির্দিন মন্মান থাকে ইহাই কামনা করি।



# CHIEF JUSTICE HIGH COURT CALCUTTA.

প্রিয় শৈলেনবাবু,

আপনার চিঠিতে "ভারতবর্ষের" স্থবর্ণ জয়স্থীর সংবাদ পেলুম। আমি এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক নয় বটে, কিন্তু যথন মাঝে মাঝে এই পত্রিকাতে মনোনিবেশ . করবার স্থযোগ পাই তথন নিজেকে এক অতি মনোরম পরিবেশের মধ্যে হারিয়ে কেলি আর অমুভব করি যে কত উন্নতশ্রেণীর এই পত্রিকা। গাঁদের স্বদক্ষ পরিচালনায় এই পত্রিকা অদ্ধশতাদীর উপর এর আভিজাতা ও স্থনাম অক্ষা রেথে সাহিত্যাত্রাগী জনগণের অত্যন্ত সমাদরের বস্তু হ'য়ে দাঁডিয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকে এই পত্রিকার পাঠক পার্টিকাদের আন্তরিক ধন্তবাদের ও পরম শ্রদার পাত্র। শত শত বংসর ধরে যেন এই পত্রিকা এর গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে দেশবাদীয় সাহিতা সাধনায় প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে, এই কামনাই আমি তার স্বর্ণ-জয়ন্তী বংসরে স্বান্তঃকরণে করছি। আর আপনি এই পত্রিকার সম্পাদক-রূপে যে বিরাট সাফল্য অজ্ঞ্ন করেছেন তার জন্ম আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ৭ই আগষ্ট, ১৯৬২



अभुज्याच्य काड्डिक्स् इयाच प्रमाव साप्ट-पुत्र सार्गान्य केंग्यं कर्मे



# আশ্বিন –১৩৬১

প্রথম খণ্ড

পঞাশভ্য বর্ষ

**छ्ळूर्थ अश्था**।

## ७ नम्कि खिकारेश

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ন্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥১
বিধেহি দ্বিতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
সুরাস্থরশিরোরজ্ব-নিঘৃষ্টচরণাম্বৃজে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥৩
বিভাবস্তং যশস্বস্তং লক্ষ্মীবস্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥৪
দেবি প্রচণ্ডদোর্দণ্ড-দৈত্যদর্পনিষুদিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥১

#### তুৰ্গামোহন ভট্টাচাৰ্য

## পুরাণে भ्रीपूर्गात सराश्वत

` না শান্তে শীত্র্গার অনন্ত মহিমার উল্লেখ পাওয়া যায়।
জলে স্থলে, স্থাবরে জঙ্গমে—বিধের দর্বত্র আছেন বিধব্যাপিনী দর্বস্বরূপিণী তুর্গা।---

ভূতানি তুর্গা ভূবনানি তুর্গা নরাঃ স্থিয় কাপি স্থরস্থরাদি। যদ্ যদ্ধি দৃশ্যং খলু সৈব তুর্গা তুর্গাস্থরূপাদপুরং নু কিঞ্ছিং॥

—সমস্ত প্রাণিবর্গ, সমগ্র বিশ্ব, স্থা, পুরুষ, দেব, অন্থর—য কিছু দেখা যায় সবই ছুর্গা। তাঁকে ছেড়ে অপর কিছুই নেই। তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই। তিনি নিতাা। জগতের কল্যাণকল্পে দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্মে তিনি সীমার মধ্যে ধরা দিয়ে থাকেন। তাঁর আবিভাবকেই আমরা বলি উৎপত্তি।

দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থমাবিভ্বতি সা যদা।

উৎপদ্ধেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥
ব্রহ্মপুরাণে হৈমবতী তুর্গার এমনই এক আবির্ভাবের কথা
বর্ণিত আছে। হৈমবতীর স্বয়ংবরকাহিনী বড় বিচিত্র। সে
কাহিনী রচনার লালিতো, ভাবের গাস্থীর্যে, বর্ণনার চাতুর্যে
উত্তম কাব্যের পর্যায়ে পড়ে। পুরাণোক্ত উমাশঙ্করের
বিবাহাখ্যানে আর কুমারসন্থব বর্ণিত হরপার্বতীর মিলন-কথায় বচনভঙ্গীর অসাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায়। বিন্যাসবৈচিত্রোও উভয় গ্রন্থই অপুর্ব।

দক্ষপ্রজাপতির শিবহীন যজে দেহত্যাগের পর সতী হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করলেন। পর্বত-পুত্রীর নাম হল অপর্ণা। এ জন্মেও শিবই হলেন তাঁর কাম্যাপতি। তিনি পতিলাভকামনায় অনাহারে ত্রুর তপস্থায় প্রবৃত্ত হলেন। জননী মেনকাদেবী কন্থার ক্লেশে কাতর হয়ে তাঁকে তপ-ক্রমণ থেকে নিবৃত্ত হতে অন্থরোধ করলেন—'উ-মা'— এমন করো না। তদবধি কন্থা উমা নামে থাতে হলেন।

উমা তপতায় সিদ্ধিলাভ করলেন, প্রমবাঞ্চিত মহা-

দেবের দর্শন পেয়ে তাঁকে বললেন—মহাভাগ, তুমি আমার অভীষ্ট দেবতা, এথানেই তোমাকে বরণ করছি।

ইহৈব আং মহাভাগ বরয়ামি মনোগতম্। উমার নিভূতে পতিবরণের কথা অবগত হয়েও নিয়মান্ত্বতী গিরিরাজ নিয়ম রক্ষার জল্যে দিকে দিকে ক্যার স্বরংবর-বার্তা ঘোষণা করলেন।

জানরপি মহাশৈলঃ সময়ারক্ষণেপ্রয়া।

স্বয়ংবরং ততো দেব্যাঃ সর্বলোকেষঘোষয়ং॥
গিরিজার পাণিপ্রার্থী দেবগণ সিদ্ধ-গদ্ধর্বস্থ গিরিপুরে
উপস্থিত হলেন। শত শত বিমানে বিস্তীর্গ পর্বতপৃষ্ঠ সঙ্ক্ল
হয়ে উঠলো। যথাকালে শৈলস্ক্তার স্বয়ংবর আরম্ভ
হল।

দেবগণ বিশিষ্ঠ বেশভ্ষায় সজ্জিত হয়ে স্বয়ংবরসভা অলক্ষত করলেন। মহাবল দেবরাজ দর্শনীয় মৃতিতে অধিরাজ হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন। মহাদেবও সে সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রদীপ্ত তেজে সকলে নিমীলিত নেত্রে অভিতৃত হয়ে রইলেন। সহসা মণিময়সানারতা চঞ্চল-চামরবীজিতা পার্বতী স্থান্ধকুস্থমে গ্রথিত মাল্য হস্তে সভায় প্রবেশ করে ত্রিদিববাসীদের সমক্ষে শঙ্কর-পদে মাল্যার্পণ করলেন। সহ্স্রকণ্ঠে সাধু সাধু ধ্বনি উথিত হল।

এরপর ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ শিল্পিণ—তুষ্ক, নারদ, হাহা হছ—সকলে রমণীয় বাতাযন্ত্র নিয়ে সমবেত হলেন। বেদজ্ঞ ঋষিরা পবিত্র বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। মাতৃকাগণ,দেবকত্যাগণ ললিত মঙ্গল-গীতের তান তুললেন। হৈমবতীর বিবাহে যুগপং ছয় ঋতুর আবিভাব হল।

ঋতবঃ ষট্ সমং তত্র নানাগন্ধস্থাবহাঃ।

উদ্বাহঃ শহরপ্রেতি মূর্তিমন্ত উপস্থিতাঃ॥

তথন চিরত্বার পর্বতপ্রদেশে একই সময়ে বিচিত্র উপভোগের বিলাসভূমিতে পরিণত হল। নবসঞ্জাত শিলীন্ধ-কন্দলী আর উদগতপল্লব তরুলতাদের সহচর করে সেথানে উপস্থিত হল ধারাপ্লাবিত বর্ধাকাল। বর্ধণোধুদ্ধ ভেকের নিনাদে আর গর্জনমৃথ্ধ ময়্রেব কেকারবে চতুর্দিক ধ্বনিত হতে লাগল। পুষ্পসম্ভারের মধুর গব্ধে বনস্থল আমোদিত হল। পথিকাঙ্গনাদের উৎস্থক চিত্ত প্রিয়সঙ্গমের আকাজ্জায় অধীর হয়ে উঠল।--

প্রত্যগ্রসঞ্জাতশিলীক্ত্র কন্দলীলতাক্রমান্ত্রদগতপল্লবা শুভা। শুভাম্বরার প্রণয়প্রবোধিতৈর্মহালুদৈভেকস্পৈশ্চ নাদিতা। প্রিয়েয়ু মানোদ্ধতমানদানাং মনস্বিনীনামপি কামিনীনাম্। ময়ুরকেকাভিক্তৈঃ ক্ষণেন মনোহরৈর্মানবিভঙ্গহেতুভিঃ॥

> অসিতজলদধীরধ্বানবিত্রস্তহংসা বিমলসলিলধারোংপাতনমোংপলাগ্রা। স্থরভিকুস্কমরের্কপ্রসর্বাঙ্গশোভা গিরিহুহিত্ববিবাতে প্রাবৃড়াবির্বঙ্ব॥

জলসিক্ত প্রাবৃটের পার্বে ভেসে উঠল মেঘনিমুক্ত শাবদ-সৌন্দ্র্য। আকাশে বাতাদে ছড়িয়ে পড়ল হংসের কাকলি আর সারসের কৃষন। বিস্তীর্ণ শস্ত্যপঙ্কিব হরিতপ্রভায় আর বিকীর্ণ পুষ্পরাগের বিচিত্র বর্ণে দিগন্তর শোভিত হল।—

হং সন্পুর্নির্হ্র দি। সর্বশক্তদিগন্থরা।
বিস্তার্গপ্লিনশ্রোণী কৃজংসারসমেথলা।
নিম্ব্রাসিতমেঘকঞ্কপটা প্রেন্দুবিদাননা
নীলাম্বোজবিলোচনা ববিকরপ্রোদ্মিপদ্মস্থনী।
নানাপুশ্রজংস্থান্ধিপবনা প্রফ্রাদিনী চেতসাং
ত্রাদীৎ কলহংসন্পুর্ববা দেব্যা বিবাহে শবং॥

ত্থানাৎ কণ্ঠ্যন্ত্ররবা দেবা। বিবাহে শর্থ।
কোনস্থানে হেমন্ত আর শিশির ঋতু শীতলার্দ্র হিমকণা
বর্গণে প্রবৃত্ত হল। ঘন তৃষারসম্পাতে গিরিতল বিশাল
ক্ষীরসমূদ্রের আক্রতি ধারণ করল। তুহিনশুভ্র শৃঙ্গ সকল
পৃথিবীপতির শ্বেতচ্ছেরের মৃত শোভা পেতে লাগল।

অতার্থনীতলাক্টোভিঃ প্লাবয়ক্টো দিশো দশ।
ঝতু হেমন্তনিশিরাবাজগাতুরতিত্যতী ॥
তেন প্রালেয়বর্ধেণ ঘনেনৈব হিমালয়ঃ।
অগাধেন তদা রেজে ক্ষীরোদ ইব সাগরঃ॥
প্রালেয়পটলচ্ছরৈঃ শৃক্তৈস্ত গুপুতে নগং।
ছলৈবিব মহাভাগেঃ পাঞ্চিবঃ প্রিনীপ্তিঃ

ছলৈরিব মহাভাগৈঃ পাগুরৈঃ পৃথিবীপতিঃ॥
পর্বতের স্থলে স্থলে শিথরে কন্দরে তরুলতায় বসস্থা ফুটে
উঠল। নাতিশীতোঞ্চ সরসীসলিল পুস্পকিঞ্জন্ধে পিঙ্গল হয়ে
গেল, চক্রবাক-দম্পতি আনন্দে কল্পরব তুল্ল। তাল
তমাল কদম্ব কপিলের শাখাপ্রশাখা পুস্পপ্রবে মুয়ে পড়ল।
মত্র কোকিলের কল্পননির সঙ্গে নীলকণ্ঠের কণ্ঠনাদ মিশ্রিত
হয়ে দিগন্ত মধুময় করে দিল। ক্মলবনের বর্ণশোভায়
য়িদ্দল রঞ্জিত হল। সে জলে কোথাও পড়ল উৎপল-

দলের নীল ছবি, কোথাও প্রতিফলিত হল মৃণাল-দভের শুল আভা; আবার অন্তর মিলিত হল কোকনদের রক্তিমার সঙ্গে চঞ্চল ভূঙ্গের শ্রামলোজ্জ্বল কান্তি। নাত্যুফ্শীতানি সরংপ্যাংসি কিঞ্জ্কুট্ণিং কপিলীকতানি। চক্রাহ্বযুগ্যাক্রপনাদিতানি প্রজ্ঞারে প্রাবনানি স্বর্তাঃ॥ ত্রাহ্বত্তি শুলকদ্বনীপাস্থালাস্তমালাঃ সরলাঃ কপিখাঃ। বৃক্ষাস্তথান্তে ফলপুপ্রব্যোদ্ধান্তব্যু স্থমনোহরাক্ষাঃ॥

শ্রনা শব্দং মৃত্মদকলং সর্বতঃ কোকিলানাং
চঞ্চংপক্ষাঃ স্থমপুরতরং নীলকণ্ঠা বিনেতঃ।
তেসাং শব্দৈরুপচিতবলঃ পুষ্পচাপের্হস্তঃ
সজ্জী তৃতপ্রিদশবনিতা বেদ্ধুমঙ্গেষনঙ্গঃ॥
নীলানি নীলাম্বরুহৈঃ প্যাংসি গৌরানি
গৌরেশ্চ মণালদকৈঃ।

রকৈণ্চ রক্তানি ভূশং ক্লতানি মন্তবিরেকা-বলিজ্ঠপতৈঃ॥

কোন স্থলে মুহত মধ্যে হিমাচলের স্বভাবশৈত্য অন্তর্হিত হল। গিরিশৃঙ্গ নিদাঘস্থলত কুস্থমশোভায় মণ্ডিত হল। পাটলপুশের গন্ধবাহী প্রতবায় স্থান্ধ ছড়াতে লাগল। বাপীসলিল প্রফুল্লপদ্মের লোহিতরাগে রক্তিম হয়ে গেল। কুক্রকতক কুস্থমে কুস্থমে পাণ্ডর হল। নানা জাতির বৃক্ষণেকে পুশ্রেশি বিকীর্ণ হতে লাগল। পর্যন্ত বক্লপুশে শৈলপৃষ্ঠ আন্তত হল।

দেবীবিবাহ সময়ে গ্রীম আগাদ্ধিমাচলম্।
শোভয়ামাদ শৃঙ্গানি প্রালেয়াদ্রেঃ সমস্ততঃ ॥
ইতস্ততা গিরৌ তত্র বায়বঃ স্থমনোহরাঃ।
ববু পাটলবিস্তীর্ণকদ্মাজ্নগিদ্ধিনঃ ॥
বাপাঃ প্রফলপদ্মোঘকেশরাক্রণমূর্তয়ঃ।
তথা ক্রবকশ্চাপি কুস্থমাপাণ্ডরোচিষঃ ॥
বক্লাশ্চ নিতদের বিশালের মহীভূতঃ।
উৎসদর্জ মনোজ্ঞানি কুস্থমানি সমস্ততঃ ॥

নানা ঋতুর নানা শোভায় জলস্থল শোভিত হল।
প্রস্পাচ্চাদিত পাদপের অপূর্ব দৃশ্যে আর বিচিত্রবর্ণ বিহণের
মধ্র নিনাদে বনপ্রদেশের রমণীয়তা বর্ধিত হল। ছয় ঋতুর
সমবায়ে বিপুল আনন্দ অফুষ্ঠানের মধ্যে পার্বতীর পরিণয়
স্ক্রসম্পন্ন হয়ে গেল।

লোমহর্ষণ নৈমিষারণোর মুনিসভায় জগন্মাতার বিবাহ-বাতা শুনিয়েছিলেন। আজ তার আগমন উংসবের মঙ্গল-রবে বাংলার পথঘাট মুখরিত। পবিত্র পুরাণকথা স্থরণের এ-ই শুভক্ষণ।



—ইন। মানদী হেদেছিল।

খুনীও ষে হয়নি দে, তা নয়। তবে সেই উপছে-পড়া খুনীউকুকেও ঢেকে রাখতে চায় মানদী।

প্রশাস্ত গাড়ী নিয়ে বের হয়ে গেল। চুপ করে বাংলোর বারান্দায় বদে আছে মানসী।

কেমন যেন অতীতের আবছা শ্বতিওলো আজ ভিড় করে আছে। পাশাপাশি বাড়ী, কলকাতার ও অঞ্চলে তথনও প্রতিবেশীস্থলভ ভাবটা হারায়নি, তাই দীর্ঘ দিনই সহজ ভাবেই মিশেছিল মানদী আর সনং।

হঠাৎ একটি মান আলোভর। বৈকালে লেকের নির্জন গাছের ছায়ায় মানসী আর সন্থ তৃজনে তৃজনকে নোতৃন করে চিনেছিল।

কারা কোতৃহলী দৃষ্টি মেলে তাদের দিকে চেয়ে আছে। অপ্রতিভ বোধ করে মানদী—চল। লোকগুলো যেন কি প

ভ্রমণরত ছেলেদের উড়ো ছেড়া মন্তব্য ও কানে আসত গদের।

মানসী হাসি চেপে বলে—কি বাঁদ্র দেখছে ওরা ? সন্ম জবাব দিত—ওদের দোষ কি বলো ? কলেজ পালিয়ে এসেছি তুজনে—

—এাই !

চাপা স্বরে মানসী ধমক দিত। দোষী যেন সে একাই।
তবু ভাল লাগতো মানসীর ওই উধাও হয়ে বেড়ানো,
পালিয়ে বেড়ানো, কোনদিন বা ডায়মগুহারবার অবধি
থেতো।

মানদীই খুশী হয় দব থেকে বেশী। কি একটা গোপন নিভৃত মনে দে স্বপ্ন দেখেছিল। কি দে বলতেও চেয়েছিল।

সনৎ হুচোথ ওর দিকে তুলে চেয়ে থাকতো—ওর গতথানা তার হাতে।

---বলো!

মানসী তবু বলতে পারেনি। অভিমানাহত সনতের কি কিছুই বলবার নেই ? সে কেন আগ্রাড়িয়ে বলতে বাবে — জানাতে যাবে তার এডদিনের আশার কথা! তাই অভিমান ভরেই জবাব দিতো। ---বলবো।

···কিন্তু সে কথা না বলাই রয়ে গেছে। আজও!···
সে আজ আট বছর আগেকার কথা। মনে হয় মানদীর—
এ যেন সেদিনের ঘটনা।

সনং টুরে বেরিয়েছে, সেই মাস গানেকের মধ্যেই সব
স্থপ্ন আশা, সবকিছু তার ওলট পালট হয়ে গেল।

প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল—ও বাড়ীর প্রথম কলেজে-পড়া মেয়ে মানসী, কিন্তু বাড়ীর সাবেকী জগদ্দল পাথরের নীতিটাকে ভাঙ্গতে পারেনি।

দনং যেদিন বাড়ী ফিরলো…হঠাং অবাক হয়ে দাড়ায় বাইরে। মানদীদের বাড়ীতে নহবতের স্থর উঠেছে। বিয়ের প্রদিনই চলে যাচ্ছে মানদী প্রশান্তের বাংলোয়।

শেষবারের মত তার হারানে। মানসীকে চিনতে ক**ট্টই** হয় সনতের, অবাক হয়ে উঠে দেখছে। ত্চোথে অসহায় নীরব চাহনি। মানসীর চোথেও জল টল্মল করে।

--- চলে যাচ্ছি।

ওর স্বরে কান্না মেশানো।

সনং কথা বলেনি।

…মানদী আজও ভোলেনি দেই দিনগুলো। সেই মানুষ্টিকে—নিজের দেই কুমারী অতীতকে।

দীর্ঘ আটবছর কেটেছে এই বাংলোয়। প্রশান্তের অর্থ প্রতিপত্তি—গাড়ী সবই আছে। মানসীর কোলে এসেছে একটি স্থলর মেয়ে—স্থায়ের সংসারই বলা চলে।

কিন্তু তবু মানসী আগে সেই দিনগুলোর **স্থতি** ভোলোনি, এ যেন তার গোপন সম্পদ।

সনতের খবর আজ ও পায় ছোট বোনের চিঠিতে।
সনং এখন ভালো চাকরী করছে। বিয়ে থাও
করেনি। সম্বন্ধ আসে সবই নাকচ করে দেয় সে।
বাড়ীতেও কোন উত্তর এর দেয়নি।

কেন দনং বিয়ে করেনি তা জানে মানদী।

সনংকে সে শেধদিন বলে এসেছিল—তৃমি ভীতৃ!
কাপুরুষ।

সনং সেদিন জবাব দেয় নি।

মানসীর মনে আজও সেই সনং বেঁচে আছে, মানসীও জানে সেই ক্মারী কলাটি আজও বেঁচে আছে সনতের মনের রূপ রস বর্ণে মিশে। সনং তার কথা ভোলেনি— ভোলেনি সেই নিভূত স্বপ্লের মানুগ্য।

তাই নিয়েই রয়েছে সে।

অস্ততঃ একজন মানসীকে ভোলেনি। তাই সনং বিয়ে করেনি, করতেও পারেনি। মনে মনে খুনী হয়েছে মানসী।

সনং তেমনিই রয়ে গেছে। বিশেষ বদলায় নি। ছেলেদের বদলাতে সময় লাগে। তেমনি হাসিটুকুও লেগে রয়েছে, চুলগুলো বাতাসে উদ্লোথ্ধো।

—কেম্ন আছো ?

সন্থ গমকে দাঁড়িয়েছে মান্দীকে সামনে দেখে।

মানদী আজ বদলে গেছে। ফর্সা রং ছিপছিপে তথী মেয়েটির দেহে আজ এদেছে মেদাধিক্য। ত্রোথের সেই সহজ আভা-মাথানো দৃষ্টিটুকু কেমন ক্লান্তি আর ঈধং নিষ্প্রভতার ভরা। সেদিন যে মানসী ত্হাত দিয়ে কাঙ্গালের মত সব পেতে চেয়েছিল একজনের নিঃশেষ প্রীতি আর ভালবাদা, আজ আর তার যেন সেই মোহ কেটে গেছে, গাড়ী বাড়ী স্বামী অর্থ সব পেয়েছে সে। সেই মনের প্রাচ্থা-মেশানো ভালবাদার বিশেষ কোন মর্যাদা আর তার কাছে নেই।

সনতের মুখের সেই ভাবটা মেন গক্ষা করেছে মানসা। চমকে ওঠে। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সহজ হাসিমাথা স্থরে অভার্থনা জানায়।

—যাক, মনে করে তবু এসেছো।

ফুলের মত ছোট মেয়েটি মায়ের কোল ধেঁদে দাড়িয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে ভীক্র চাহনিতে।

সনৎ ওকে আদর করে।

भानभी तत्न अर्छ- आभात भारत ! नीना!

··· ওরা বাগান থেকে বাংলোয় উঠে গেল।

তুপুরের রোদ সামনের গাছগাছালির মাথায় ছায়ার ভাষা এনেছে। বাতাসে কেমন একটা শিহরণের স্থর। পাথী ডাকছে।

থাবার টেবিলে নান। আয়োজন দেখে চমকে ওঠে সন্থ। একেবারে সাহেবী কেতায় লাঞ্চ যাকে বলে। ওদের ওথানে এইটাই রেওয়াজ।

—এতো কি করেছেন ?

প্রশান্ত হাসে—ওটা ওর ডিপাটমেন্ট, আমি এ সবের কিছুই জানি না।

মানদী হাসিভরা কর্পে জবাব দেয়—কিই এমন আয়োজন করেছি। পোডা দেশে কিইবা মেলে।

মানদীদের কলকাতার বাড়ীর পরিবেশ এর সঙ্গে মেলে না। সাবেকী বাড়ী। এখনও রান্নাঘরের বাইরের বারান্দায় আসন পেতে থাবার ব্যবস্থা। বুড়ী পিদীমা, মায়ের নিরামিধ হেঁদেলও আলাদা। কাচা-আকাচা ভোয়াছ য়ির বেড়া থেকে মানদী আজ মুক্ত।

সেও আজ ওদের সঙ্গে বসেছে ভাইনিং টেবিলে। বেয়ারা পরিবেশন করছে।

—থাও স্বত্নদা।

সনং অনেকদিন পর ওই ডাক শুনে কেমন থেন চমকে ওঠে। মানসী ওর দিকে চেয়ে থাকে, যেন ইচ্ছে করেই সে ওই নামে ডেকেছে তাকে।

---স্তব্ধ নির্জন কার্থানা-সহরে সন্ধ্যা নামে।

গাছটাকা স্থলর ঝকঝকে পথে আলো আধারির মায়া জমেছে। দূর পাহাড় থেকে ভেদে আদে বাতাদের স্বর।

বাংলোর বাগানে রাতের আবছা আলো রক্তরং-এর ডালিয়া—বোগেনভিলা কোটন লালকাানাগুলো ফুটে রয়েছে। েগোলাব গাছে শীতের শেষেও ফুলগুলো ঝরেনি. নীরব বেদনায় তারা আধারে চোথ মেলে চেয়ে রয়েছে আকাশের তারার পানে, শিউরে ওঠে রাতের বাতাসে।

ডিউটিতে বের হয়ে গেছে প্রশাস্ত। নীলা সারাদিন তই,্মি করে সন্ধা। থেকেই একরাশ ফলের মত বিছানার এলিয়ে পড়ে।

মাধবীলতার ঘনঝোঁপের ফাক দিয়ে আলোটা হিজি-

বিজি রেথায় এদে পড়েছে মানদীর মুথে। চুপ করে বদে আছে দনং। কি দেখছে! সন্ধান করছে দে।

আজ মনে হয় তার কল্পনা আশা দব মিথ্যা ভূল। যে স্বতীত সে স্বতীতই। তাকে দন্ধান করে বর্তমানের ঘাড়ে চাপানো গোঁজামিল দেওয়ারই দামিল।

অতীতের সেই মানদী তার কান্নাভেন্ধা ডাগর ছটো চোণ, নিবিড় সেই দান্নিধ্য আপন করার স্পর্ণ তা আজ সব হারিয়ে গেছে।

কেউ কারও জন্ম বদে নেই, থাকেনা। এগিয়ে যাবার পথে মান্ত্র এক জান্নগান্ন স্থির হয়ে একটি মন নিয়ে বদে থাকতে পারেনা।

মানসীও তাই বদলে যাবে—এইটাই সত্য। গিয়েছেও। সে এতদিন একটা ভুল ধারণা নিয়েই ভালবাসার প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা আর মোহ নিয়ে বসেছিল। নিজেকে বঞ্চিত করে রেথেছিল।

—কি ভাবছো ?

মানদী লেসবোনা থামিয়ে ওর দিকে চাইল। বাড়ীর সংসারের ঝামেলা মিটিয়ে এতক্ষণে বসবার স্তাযোগ পেয়েছে।

-- কিছুই না। জবাব দেয় সনৎ! মানসী ওর দিকে চেয়ে আছে।

সনতের মনে হয় কেমন নিশ্চিন্ত মাধুর্যময় জীবনের উচ্ মিনার থেকে মানসী ওর মত কাঙ্গাল নিঃম্ব বার্থ একটি মানুষের দিকে প্রম করুণাভরে চেয়ে আছে।

একফালি চাঁদের আলো সামনের মাঠে কেমন আবছা ক্যাসায় ঢাকা থেকে যবনিকার আভাস এনেছে। তুএকটা জোনাকি তারই গায়ে আলোর ক্ষণিক আভাস আনে, আবার মিলিয়ে যায়। আবার জলে ওঠে। মানসী বলে ওঠে --

---বিয়ে করবে না শুনলাম।

জনাব দিলনা সনং, চুপকরে ওর দিকে একবার মৃথ দুলে চাইল মাত্র। রাতের হিমবাতাস মাধবীলতা আর বকলের গল্পে কেমন ভারি হয়ে উঠেছে। তুএকটা তারা তথনও জেগে আছে আকাশে, ভীরু চাহনি মেলে ওর মেন দিনরাত কোন প্রমল্পের প্রতীক্ষা করে। অস্তহীন প্রতীক্ষা। সুর্য্যের আলোক শাসনে দিনের বেলায় হারিয়ে যার—আবার রাতের আকাশে দেখা দের ব্যাকুল ব্যর্থ বেদনা-ভরা চাহনিতে।

মানদীর মনে দেই হারাণে। দিনগুলো —দেই কুমারী মন আজও বেঁতে আছে অমনি ব্যাকুল বেদনা আর বার্য প্রতীক্ষা নিয়ে।

গাঢ়ম্বরে বলে ওঠে মাধ্রী —

—না করাই ভালে।। সেদিনগুলো পেরিয়ে এসেছো। অনেক কটা বছর। সনং একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে। মানসী যেন স্বপ্লভরা স্বরে বলে চলে -

— দিনগুলো একদিন বদলাতেও পারে। সেদিন তুমি আমি অনেক বুড়ো হরে যানো। আচ্ছা বেনারদের বাড়াটা তোমাদের আছে ?

সনং ছোট করে জবাব দেয়—ই।।।

মানশী বলে চলে—আমরাও ছোট একটা বাড়া কিনবো তার কাছাকাছি। তোমার কাছাকাছি। তোমার ও স্থবিধা হবে—দেখাশোনার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

সনং ওর দিকে বিশ্বিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

মনের অতলে একটু স্ন্দরস্বপ্পথেন আবার জেগে ওঠে— বেঁচে থাকার স্বপ্প। দূর কোন স্থ্যালোকের প্রতীক্ষা রাত্রির অমানিশার মধ্যেও। এই মানসীর মাঝে ও অতীতের সেই স্মৃতি থুঁজে পাবার চেষ্টা করে।

ফে:নটা বেজে ওঠে নিস্তন্ধ পরিবেশে।

ওর কর্কশ শব্দে ক্ষণিকের জন্মও দব মার্থ কেটে যায়, মানদী উঠে গিয়ে ধরলো—ইয়া!

মানদীর মূথে ফুটে ওঠে সহজ স্থল্ব একটি শান্ত ভাব; সনতের সঙ্গে যে নারী কথা বলছিল এ সে নয়।

সনং ওর দিকে চেয়ে আছে।

মানসীর চোথের সামনে ভেসে ওঠে প্রশান্তের মূথখানা। ফ্যাক্টরী থেকে ফোন করছে। মাঝে মাঝে কাষের অবসরে ও ফোন করে। কানে আসে মেসিনের শব্দ, কলরব।

প্রশাস্ত সেই কঠিন বাস্তবের মাঝেও বেঁচে থাকে।

—ঘুমোও নি ?

মানসী ফিসফিসিয়ে বলে তরল কণ্ঠে।

-- ঘুম আসছে না লক্ষ্মীটি!

কি যেন বলে প্রশান্ত, মানসী হাসছে। ধমকে ওঠে।

### --- যাঃ হুষ্ট কোথাকার।

···সনতের কানে আসে ওদের কথাবাতার টুকরো, হাসির স্থর। ওথানে যেন তার থাকার কোন অধিকার নেই। এই মানদীর চিরস্তনরূপ আর প্রতিষ্ঠা, সেই জগতে সনতের কোন স্থান নেই। বাগানে নেমে আসে সনং, পারচারী করছে।

দ্রে গ্রাণ্ড ট্রান্ধ রোডে ছটে চলেছে হেডলাইট জেলে ট্রাকণ্ডলো, অন্ধকারের বুক থেকে বের হয়ে আবার আঁধারেই হারিয়ে গেল তারা—আলোক স্বপ্লের মত একটি উজ্জ্বল রেথায়।

মানসীও এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। চুপ করে সে কি ভাবছে। যে আনন্দ আর আবেগ নিয়ে মানসী আজ অভার্থনা জানিয়েছিল সন্থকে, তার উত্তাপ কেমন নিশ্রভ হয়ে আসে।

তবু সহজ হবার চেষ্টা করে মানদী।

··· रुठां भीना पूरमत धारत कॅरन छर्ठ ।···

বাধা পেয়ে থেমে গেল মানসী। তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে চলে গেল।

একাই দাঁজিয়ে থাকে দনং। আঁধারে যেন হারিয়ে গেছে দে। দব তার হারিয়ে গেছে। ভেদে গেল দব কিছু—দূর-দিগন্তে রাতের ওই দিকহারা পাতাঝরা হিম বাতাদে।

•••পরদিনই চলে গিয়েছে দনং। কলকাতায় ফিরে গেছে।

ওর এই অতর্কিত ফিরে যাওয়ার কোন কারণই ঠিক বুঝতে পারেনি প্রশাস্ত। অম্পরোধ করেছিল থাকতে। কিন্তু সনতের কাথ আছে। জরুরী কায়।

মানদী ওর দিকে চেয়ে থাকে গভীর দৃষ্টি মেলে, বেদনাভরা দৃষ্টি। কোন কথা দে বলেনি, বলতে পারেনি।

কিন্তু সনৎ চলে আসার পর বারবার মনে হয়েছে— সনং তাকে ভুল বুঝেই গেছে। মানসী কি করে বোঝাবে তাকে—আজ আর কোন পথ নেই। তবুসে সনতের কাছে কুতক্ষ।

. নিজের অতীতের সেই স্বপ্ন চকিতের মধ্যে ফুটে উঠেছে মনে। কিন্তু কতটুকু বা তার স্থায়িত্ব? সনতের কাছে যা সত্য—তার কাছে আজ তা দিনের আলোয় ঢাক। তারার মতই অদুগু একটা বাস্তব।

প্রশাস্ত কোন কথা বলেনি। দেখেছে কদিন মানসী কেমন মনমরা হয়েথাকে। কারণ অকারণে স্থর ভেসে উঠতো ওর কঠে, হাসি আর স্থর। সেটা কেমন স্তন্ধ হয়ে গেছে।

-শরীর থারাপ মানদী ?



আদর করে কাছে টেনে নেয়

প্রশান্তের নিভূত স্পর্ণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নি<sup>রেচে</sup> নীরব বেদনায়। —কই না তো গ

নীলা থেলার সময় ডেকে ফিরে গেছে —মায়ের সাড়া না পেয়ে।

মানদী আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। অদময়ের বৃষ্টি। অকারণে বৃষ্টি। তবু মেথে চেকে যায় আকাশ; কালো কালো পুঞ্জ মেঘ। হাওয়ায় শীতের শেষ কাঁপুনি জাগে। গাছগাছালির মাথা থেকে——আকাশ পেকে শুধু জল ঝরে। চারিদিকে দব আলো নেভা অন্ধকার।

কেমন অসহ হয়ে ওঠে এই পরিবেশ। মানসী দিন-কতক ছটি চায়।

—ক'দিন কলকাতা থেকে ঘুরে আসি।

একটিবার সেও যেন হারাণো দিনের সন্ধান করতে চায়। প্রশাস্ত বলে—বেশ তো, অনেকদিন যাওনি। ঘুরে এসো—

আদর করে ওকে কাছে টেনে নেয় প্রশাস্ত, মানসী যেন কাঠের পুতৃল হয়ে গেছে। আদরেও কোন সাড়া নেই।

প্রশান্ত ছহাত দিয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, বেশীদিন নয় কিন্তু। ঘর সংসার সব পড়ে রইল।

মানদী যাবার আয়োজন করছে।

সন্থ তাকে ভুল বুঝে গেছে। তাকে আঘাত দিতে সে চায়নি। তবু নিজের মনের গোপন কামনাবাসনার কথাই বলে ফেলেছিল তুর্বলতম মৃহুর্তে। ব্যঙ্গ করতে চায়নি সন্থকে। তার অতীত জীবনের মধুস্থতির সাক্ষী সন্থ। তার মধ্যে বেঁচে আছে মানসী চির-তরুণ—রঙ্গীণ একটি স্বপ্ন হয়ে। সেইটুকুও হারাতে চায় না সে। সনতের মাঝে ক্ষণিকের জন্মও নিজের অতীতকে ভালোবেদেছিল সেদিনও। যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। হঠাথ সেদিন চিঠিখানা এসে সব কেমন ওল্টপাল্ট করে দিল মানসীর মনে। রঙ্গীণ খামের চিঠি—মানসী পড়েই একটু থমকে শাড়াল।

জিনিয়া—বোগেনভিলা কুলগুলো বাতাসে মাথা নাড়ছে। মাবনীল্ড। থেকে বাতাসে করে পড়ল কয়েকটা শুকনো ফুল—প্রায়ট করে তারা। আজ ওট বুস্তচ্যুত্ত শুকনো বিবর্গ কুল ঝরার সঙ্গে নিজের অতীতের একটা সৌরভমদির মহামুহুত্ত করে নিঃশেষ হয়ে গেল।

চিঠিখানা নিফলরাগে ছিঁড়ে কুঁচি কুঁচি করে বাগানের ওই ঝরা ফলের মাঝে ছিটিয়ে ফেলে দিল মানদী।

কি ভাবছে রোদপোড়া তামাটে আকাশের দিকে চেয়ে। অসীম শুক্ততায় থাঁ থা করছে ওর বুক।

প্রশান্তের ভাকে ফিরে চাইল মানসী। গাড়ী নিয়ে তৈরী টেশনে ধাবার জ্লা। তাগাদা দের প্রশাস্ত।

- -দেরী হয়ে যাচ্ছে।

— কুমি !

भानभी !

মানসী ওর বুকে আজ নিঃশেষে নিজেকে তুলে দেয়— একটি বলিষ্ঠ অবলম্বন নিবিড করে চায় দে।

বলে ওঠে—যাবো না। কোণাও যাবো না আমি। মানসীর কণ্ঠস্বর কেমন অশুভেজা।

তামাটে রোদ পোড়া বন্ধা। মাটির উপর দিয়ে ঝাঁ। ঝাঁ। বাতাদে উড়ে চলেছে ছেড়া চিঠির টুকরোগুলো। উধা্ও বাতাদে দুরের পানে হারিয়ে গেল তারা।

মানদীর স্বপ্নরাঙ্গা অতীতের জীবনও ওই দঙ্গে শেষ হয়ে গেছে।

সনতের বিয়ের চিঠি।

সনং বিয়ে করছে সেই সংবাদটাই সদর্পে যেন ঘোষণা করেছে সে মানসীর কাছে। জানিয়ে দিয়েছে তার অতীত জীবনের নিঃশেষ মৃত্য !

মানশী আজ দব ভুলতে চায়। প্রশান্তের নিবিড় বন্ধনে আজ দব হারিয়ে যেতে চায় দে—নিজেকেও।

#### তুই নাম কর।

হরেনাম হরেনাম হ্রেনামৈব কেবলম্।
কলো নাস্তোব নাস্তোব নাস্তোব গতিরভাগা॥
এ কলিযুগে অভ্য প্রকার গতি নাই। হরির নাম, হরির
নাম, হরির নামই প্রম গতি।

, তিনবার এ কথা বল্লে কেন ?

আমি ত্রিসত্য ক'রে বলছি—আমার নামই একমাত্র গতি। সব, রঙ্গা তমা—এই ত্রিগুণের হাত হতে আমার নাম ভিন্ন আর কেহ রক্ষা করতে পারে না। যথন তুই তমোগুণে থাক্বি—আলহ্য, তন্ত্রা, ত্রম তোকে অভিভৃত করে রাথবে, তথন তুই আমার নাম করলে তমোগুণকে জ্বন্ন ক'রে ধ্যান লাভে সমর্থ হবি। যথন তুই রজোগুণে থাক্বি—বিক্ষেপ, লোক-চেষ্টা, ভোগ, আরোগ্য, যশা প্রভৃতি তোকে গ্রাস করবে, তথন তুই আমার নাম করিস্ রজোগুণ কেটে যাবে—তুই মানসপূজার অধিকার পারি। যথন তুই স্বধ্মাচরণ, জপ, পূজা, পাঠ রূপ সব্ব গুণে থাক্বি, সে সময়েও আমার নাম করবি, তা হলে গুণাতীত হয়ে ব্রাক্ষীস্থিতি লাভে কৃতার্থ হবি।

নামাশ্রয়ী তিনগুণকে জয় করতে সমর্থ হয়; সেইজয় তিনবার বলেছি। এই যে তুই একভাবে থাকতে পারিস্না, শত চঞ্চলতা তোকে আকুল করে, এ পূর্বজন্মের কর্মানার। আমার নাম কর্, সে কর্মানােষ থাক্বে না। ইহজ্মের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে, নানা কারণে তুই আচার পালন করতে পারিস্না, স্থির হতে পারিস্না, ইহজমারুত তোর যে কৃকর্ম আছে সে সমস্ত কর্মা ক্ষয় হয়ে যাবে। তুই কেবল আমার নাম কর্।—ইহজয়া জয় করতে পারবি। সর্বাদা আমার নাম নিয়ে থাকলে আগামী জয়া আর হবে না। আমার নাম করলে তিন জয়া জয় করতে পারবি বলে তিনবার বলেছি। বালো ও যৌবনে যে

সব স্থকর্ম-কৃকর্ম করেছিস্, এখন যে সব কর্ম করছিস্, ভবিগ্যতে যে সকল কর্ম করবি, সে সমস্ত তোকে বাঁধতে পারবে না---যদি তুই কেবল আমার নাম করিস। ত্রিকাল জয় করতে পারবি ব'লেই তিনবার বলেছি।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুং, ব্যোম এই পঞ্চীক্কত পঞ্ছতাত্মক স্থল শরীর, পঞ্চপ্রাণ, মন, বৃদ্ধি ও দশেন্দ্রিয় সমন্বিত অপঞ্চীক্কত ভৃতজাত স্ক্ষা শরীর এবং অজ্ঞান রূপ কারণ শরীর—তোর স্বরূপকে আবৃত করে রেথেছে, তুই কেবল নাম কর্—

এই তিনটে উপাধি তোকে আবৃত করতে পারবে না, তুই নিরুপাধি হয়ে যাবি। তাই তিনবার বলেছি।

কেবল আমার নাম করলে—জাগ্রত, স্বপ্ন, স্ব্রুপ্তি এই অবস্থাত্রয়কে জয় করে তুরীয়ে চিরস্থিতি লাভ করবি। সেইজন্য তিনবার বলেছি।

দর্বদা আমার নাম করলে ভূ-ভূবঃ-স্বঃ এই ত্রিলোক জ্বন্ধী হবি, ত্রিলোকের কোন কামনাই তোকে বাধা দিতে পারবে না। সেই জন্ম তিনবার বলেছি।

'মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটি শতৈরপি' একথা শুনে হতাশ হদ্ না। তোর কোটিজন্মের সঞ্চিত এবং বর্ত্তমান জন্মের ক্রিয়মান ও আগামী জন্মের সমস্ত কর্মক্ষয় করে দিব। নাম, আমার নাম, কেবল আমার নাম। সেইজন্মই তিনবার বলেছি।

তৃই কেবল নাম করলে— বৈথরী, মধ্যমা, পশুস্তীকে অতিক্রম ক'রে পরায় চিরস্থিতি লাভ করতে পারবি বলেই—হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ তিনবার বলেছি।

দেখ বিশ্বের আদি স্পন্দন 'প্রণব'। এই প্রণবই আমার প্রিয় নাম, স্বয়ুমাপথে প্রণব ধ্বনি ভিন্ন অক্স ধ্বনি উত্থিত হয় না। অ উ ম এই অক্ষরতায় গঠিত প্রণবে পৃষ্ট স্থিতি লয়—এই তিন ভাবই আছে—এই স্থাই স্থিতি
লয়—আমার তটস্থ লক্ষণ, আমার স্বরূপ লক্ষণ—
"সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। তুই স্থাই স্থিতি লয়কে জয়
করতে পারবি বলে তোকে হরি নামই গতি—একখা
তিনবার বলেছি। অবিশ্রাম হরি, হরি করলেই আমার
স্বরূপ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ঐ নামের ভিতরই বিকাশ
হবে। তখন তুই আপনা আপনি আদি মন্ত্র লাভ করে
তাহার জ্পপে আমার প্রম স্বরূপে ডুবে যাবি।

আচ্ছা তোমার এই ছোট শ্লোকটির ভিতরে এত অর্থ আছে ?

হাঁরে আরও আছে। অধ্যাত্মিক, আধিলৈবিক, আধিভোতিক এই ত্রিতাপ জানিস্ তো ?

খুব জানি। জন্মাবধি এই ত্রিতাপের জ্বালায় পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছি, এই ত্রিতাপ শাস্ত করবার শক্তি আর কারও নাই দেখে তোমার আশ্রয় নিয়েছি।

আমি সকলের ত্রিতাপ-শান্তি করবার জন্ম ত্রিতাপ শান্তির মহামন্ত্র এই হরিনাম তিনবার বলেছি।

কলির জীব রোগপীড়িত হওয়ায়, তাদের দারা অক্ত কষ্টকর সাধনা সম্ভব হবে না। রোগের কারণ অম্পদ্ধান করলে বায়্-পিত্ত-কফ এই ধাতৃত্রয়ের বৈষমাই কারণ বলে জানতে পারা যায়। ত্রিকালে ত্রিধাতু সাম্য থাক্বে বলেই তিনবার—হরির নাম করতে বলেছি।

ইড়া, পিঙ্গলা, স্ব্য়া এই নাড়ীত্রে প্রাণবার্ অহোরাত্র দক্ষরণ করছে। স্বরোদয়শাস্ত্রে ইড়ার উদয়ে শুভ কর্ম, পিঙ্গলার উদয়ে কুর কর্ম এবং স্ব্যুমার উদয়ে মোক্ষ-প্রাপক কর্ম করা কর্তব্য—এই রূপ কথিত হয়েছে। যে নাড়ীতেই প্রাণ সঞ্চরণ করুক না কেন—সর্বাদা হরি হরি করবার বাধা নাই, এই জন্ম তিনবার—হরেনামৈব কেবলম—বলেছি।

শারীর, মানস, বাজ্ময় তপস্থার দ্বারা ধারা মালিন্ত নষ্ট করতে পারে তাদের ত কোন ভাবনা নাই, তোর মত ধারা শারীর, মানস, বাল্ময় তপস্থা করতে পারে না, তাদের জন্ত আমার বল্তে হয়েছে—হরেণাম-হরেণাম হরেণামৈব কেবলম্।

দেথ, নাম একবার বল্পে কোন কাজ হবে না, দর্বদা নাম করতে হবে। তার মধ্যে প্রাতে, মধ্যাছে, সায়াহে, নিয়মপূর্কক বিশেষ ভাবে করতে হবে বলেই তিনবার বলেছি। আমার নাম আর্ত্ত, জিজ্ঞান্ত ও অর্থার্থী এই তিবিধ ভক্তের অবলম্বন বলেই তিনবার বলেছি। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ আমার স্বরূপ জান্তে কেহ সমর্থ হবে না। সতত হরি হরি উচ্চারণে জ্ঞাতা ক্ষেয় জ্ঞান থাকবে না। জীব তথন অনায়াসে স্বরূপ জান্তে পারবে বলে—হরেগাম-হরেগাম-হরেগামেব কেবলম্ তিনবার বলেছি।

অবৈত বাদীর উপাসনা ত্রিবিধ—অঙ্গাববর্দ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ। ইরমুদ্গীথ ব্রহ্ম উপাসীত, ইহা—অঙ্গাববর্দ্ধ উপাসনা। 'আদিত্য ব্রহ্ম ইত্যুদাসীত' ইহা প্রতীক উপাসনা, 'সাহয়ং ব্রহ্মান্ধি' ইত্যাদি অহংগ্রহ উপাসনা। এই ত্রিবিধ উপাসক যে-গতি লাভ করবে, কলিযুগেহরিনাম করলে এই ত্রিবিধ উপাসনার লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারবে বলে—তিনবার বলেছি।

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাশীত যোগ স্বাধ্যায় মানয়েং। স্বাধ্যায়যোগ সম্পত্যা প্রমাত্মা প্রকাশতে।।

দর্বদা হরি হরি করা মহ। স্বাধ্যায়। 'ঘোগ' প্রাণায়াম
ম্লক; ব্রদ্ধচর্যাহীন কলির জীব—পূরক, কুন্তক, রেচক

রপ প্রাণারাম করতে পারবে না। কেবল হরিনাম করলো

রেচক, পূরক, কুন্তক রপ প্রাণারাম করা যাবে বলেই তিনবার বলেছি। সাত্তিক রাজদিক তামদিক এই তিন প্রকার

প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবের একমাত্র অবলম্বন এই হরি নাম,

দেই জন্ত তিনবার বলেছি। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য
ভেদে কর্ম তিন প্রকার। কলির প্রতাপে এই ব্রিবিধ
কর্ম ঘণাযথ—অন্তর্মিত হবে না। কি নিত্য, কি নৈমিত্তিক,

কি কাম্য—এই তিন প্রকার কর্মের ক্রটি—হরি নাম
করলেই নষ্ট হবে বলে তিনবার বলেছি।

আমার প্রমানক্ষয় ভাব—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের 
দারা ভক্ত অপরোক্ষ অহুভৃতি লাভ করতে পারে। দারুণ্
কলিযুগে রোগাদির দারা উপদ্রুত, অল্লায়্,মন্দবৃদ্ধি জনগণের
শ্রবণাদিজনিত জ্ঞান অল্লায়াদে লাভের জন্ম এই মহামন্ত্র
তিনবার বলেছি।

অপূর্ব! অপূর্ব! তোমার এই আধাদপ্রদ কথা শুনে আমি যেন কেমন হয়ে যাচিছ। আমার প্রাণ আনকে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেবল তোমার নাম করতে ইচ্ছা করছে।

শুধু ইচ্ছা করলে কি হবে, নাম কর্। বল-বল আরও বল—শোন—ধ্যান, ধারণা, দমাধি তিনটির একটি দলিবেশের নাম সংযম। এই সংযম সাধনায় জীবের তুঃখ নিবৃত্তি হয়। কেবল হরি হরি করলে জীব, ধ্যান, ধারণা, দমাধির ফল-লাভে সমর্থ হবে বলে তিনবার হরেণাম হরেণাম হরেণামৈব কেবলম্বলেছি।

আত্মার অবস্থা তিন; অস্তি-ভাতি-প্রিয়। কেবল হরি হরি করলেই এই তিন প্রকার অবস্থা প্রত্যক্ষ হবে বলেই তিনবার বলেছি।

ব্রহ্ম-স্বগত-স্বজাতীয়, বিজাতীয় এই তিন প্রকার ভেদ শৃষ্ম। অবিধাম হরি হরি করলে এই ত্রিবিধ ভেদশৃষ্ম ব্রহ্মজ্ঞান লাভে কলির জীব সমর্থ হবে বলে তিনবার বলেছি।

কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিনটি মোক্ষপ্রাপক পথ। কলিযুগে এতে বিচরণ করা খুব কঠিন হয়ে উঠবে, পদে পদে ভুল হয়ে যাবে সেইজন্ম কর্মী, জ্ঞানী, ভক্ত সকলের ক্রটী সংশোধনের অন্বিতীয় মহামন্ত্র হরিনাম—এইজন্ত তিনবার বলেছি।

সং-চিং-আনন্দ ব্রন্ধের এই তিন ভাব। সংভাবে-সন্ধিনী ক্রিয়াশক্তি, চিংভাবের প্রকাশ থে শক্তিতে হয়— তাহা সন্ধিং জ্ঞান শক্তি; আর আনন্দ ভাবের প্রকাশ-কারিণী শক্তির নাম ফ্লাদিনী শক্তি।

ব্রন্ধের এই তিন ভাব হরিনাম করলেই জান্তে পারবে বলে তিনবার বলেছি। কেবল নাম কর্। কোন দিকে চাস না, কিছুর জন্ম ভাবিস না, আমি সব করে দিব।

আমি ধন্য হলাম। আমি ক্লতার্থ হলাম। আমার হাদয় বীণার তারে তোমার নাম অন্তুক্ষণ ধ্বনিত হোক। এই কর প্রভো! এই কর প্রাণেশ্বর? আমি আর কিছু চাই না, তোমার নাম ঘেন দিবারাত্র করতে পারি, শয়নে, স্থপনে, জাগরণে ঘেন তোমার নামই আমার একমাত্র অবলম্বন হয়।

> তাই হবে - তুই নাম কর্। দীতারাম দীতারাম দীতারাম। দীতারাম দীতারাম দীতারাম॥

## থেলা-শেষের গান

### শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আনেক ত থেলা হ'ল— ক্ষান্ত হোক এবার ক্জন, বেলা যায় জীবনের রক্ত-রাঙা গোধ্লি-লগনে; আনেক ত্রাশা নিয়ে স্বপ্ন-সাধে করেছি পূজন, স্মরণেরে সাথী করি কল্পনার নিভৃত বিজনে।

গানে গানে ভরিয়াছি আকাশের ঘনকৃষ্ণ নীলে, প্রাণে প্রাণে নিয়ে শুধু ভালবাসা কল্যাণ কামনা, বিন্দু বিন্দু সমাহারে পুঞ্চীভূত আশা তিলে তিলে, দিয়েছি বিলায়ে আমি লভিবারে প্রীতি এক কণা। অনেক ত' বেলা হ'ল—এখনো কী

কিছু আছে বাকি, **অমৃতকুন্ত হ'তে স্থ**ধাধারা করিতে বর্গণ পূ নিংশেষিত পূঁজি মোর অবশেষ কিছু নাহি, রাখি' এখন শুধু কী হবে দিন গুণে চলা আমরণ!

আমি জানি মোর পানে তৃমি হাদ' করুণার হাদি—
তোমার উদ্বেল বৃকে আজে। জাগে ছ্রম্থ যৌবন,
থরো থরো কাঁপে দেহ—আঁথি কোণে কামনার রাশি—
আমার বিবাগী মনে আজি তার চির বিদর্জন।

তবে কী হয়েছে শেষ ?— আর কিছু প্রয়োজন নাই—-জন্ম হতে জন্মান্তরে এ দিনের পণচলা শেষ ? জীবনের পারে যদি বেলাভূমি খুঁজে নাহি পাই, আফ্রুক অকূল হ'তে অসীমের অজানা উদ্দেশ।

# দিজেদ্ৰলাল স্মৃতি তৰ্পণ

### হিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি ও নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল রায়ের শততম জন্মদিবস এখন উপস্থিত। দেশের মাত্র্য তাঁর কথা স্মরণ ক'রে পর্বত্র শতবার্ষিক উৎসব অন্তর্চানের আয়োজন করছে। এই দীর্ঘ নিরনকাই বছরের মধ্যে তাঁর জীবন কাল অধিকার করেছিল মাত্র পঞ্চাশ বছর। বাঙালীর তুর্ভাগ্য তিনি দীর্ঘায় হননি। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেই তিনি চাকুরী জীবন ২তে অবসর গ্রহণ ক'রে সাহিত্যজীবনে এক নৃত্ন মধ্যায় আরম্ভ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা স্থাপন ক'রে স্বহস্তে তার সম্পাদনার ভাব গ্রহণ করবেন, এই হয়েছিল বাবস্থা। মালের প্রলা আখাত 'ভারতব্যে'র প্রথম মংখ্যা প্রকাশ হবার কথা। তার নামের সঙ্গে দামঞ্জ রেথে দিজেন্দ্রনাল প্রথম সংখ্যার প্রকাশের জন্য 'ভারতবর্ষ' দীর্ঘক গানটিও বচনা ক'রে গিয়েছিলেন। কিন্তু 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হ্বার পূর্বেই তার আক্ষ্মিক মৃত্যু ঘটে। তার মানস-কলার তিনি নামকরণ ক'রে গিয়ে-ছিলেন, কিন্তু তাকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখবার সৌভাগ্য তার হয়নি।

এই ঘটনাটি সতাই বাঙালীর ত্ভাগ্যের বিষয়। তিনি

যদি আরও কিছুকাল বেচে থাকতেন, 'ভারতবর্ধ' পত্রিকার

শপাদক হিসাবে তাঁর সাহিত্য জীবনের আর একটি

নতন অধ্যায় রচিত হয়ে বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন

করত। সে সৌভাগ্য হতে বাঙালী বঞ্চিত হয়েছে।

কিন্তু সম্ভবত তাঁর আশীর্ব্বাদলাভে তাঁর মানস কল্যা

ভারতবর্ধ' বঞ্চিত হয়নি। তা না হলে 'ভারতবর্ধ' সাহিত্য

জগতে এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে কেন ? একটি উৎকৃষ্ট

মাসিক পত্রিকা হিসাবে তা সগৌরবে আজ পঞ্চাশত্রম

বর্গে পদার্পন করেছে এবং বত্তমান বংসরটি তার স্কর্বন

ভারতী বংসর হিসাবে প্রতিপালিত হবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ধার আশীর্কাদে এতথানি হয় তাঁর স্বহস্তের সেবা পাবার সোভাগ্য ঘটলে আরও কতথানি না হত!

বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনকে তৃটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে ১৯০৩ সালে। এই ঘটনার পূর্বেও পরে তিনি যা রচনা করেছিলেন তার বিশেষ রকম প্রভেদ দেখা যায়। স্ত্রীবিয়োগের পূর্বেতিনি গীতি-কবি। তিনি আর্য্যগাথার মন্ত্রের লেথক-রূপে সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাবাশক্তি রবীন্দ্রনাথেরও সপ্রশংস মন্তর্না অজ্ঞন করেছিল। আরও বড় কথা তিনি বাংলা সাহিত্যে হাসির গান রচনা ক'রে বাঙালীকে এক নৃত্ন রসরচনার আস্বাদ দিয়েছিলেন। শরবারীকালে পরশুরাম রচিত শ্লেষাত্মক গল্পের মতই তা বিস্মারকর রসরচনা। তিনি হাসির গানের রাজা বলে থাতি অর্জ্ঞন করেছিলেন।

শ্বীবিয়োগের পর দেখি --তিনি আর হাসির গান রচনা করেন না, তিনি গাঁতিকাব্যে বিশেষ নজর দেন না। তিনি এখন বিখ্যাত নাট্যকার। নৃতন ধরণে, তার নিজম্ব ভঙ্গিতে বিভিন্ন নাটক তার লেখনী হতে নিঃম্বত হয়ে আদে। তাও বাঙালীর মনকে মৃদ্ধ করে. বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে তা দর্শকের আনন্দর্বর্জন করে। নাটকের গানগুলি বাঙালীর নৃতন জাগ্রত দেশপ্রেমকে পুষ্টি দান করে। যিনি ছিলেন কবি, তিনি হলেন নাট্যকার। এই মন্তব্যের সামাত্য বাতিক্রম থাকিতে পারে, কিন্তু তা মোটাম্টি সত্য।

এই আকস্মিক পরিবর্তনের মূল কারণ সম্ভবত তাঁর প্রীবিয়োগের তৃঃথ। তিনি যে তাঁর সহধর্মিণীকে নিবিড়-ভাবে ভালবাসতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। স্ত্রীবিয়োগের অবাবহিত পরেই তিনি একটি কবিতা রচনা করেছিলেন যার সহিত বাঙালী সাহিত্যরসিক পরিচিত। তার প্রথম কয়েকটী পদ হল এইরপঃ

হাস্ত শুধু আমার স্থা ? অশ্রু আমার কেংই নয় ?
হাস্ত ক'রে অন্ধ জীবন করেছি ত অপচয়।
চলে থারে স্থের রাজ্য, হথের রাজ্য নেমে আয়
গলা ধরে কাঁদতে শিথি গভীর সহবেদনায়।
থাকে ঘিরে তাঁর হাসির গানগুলি রচিত হয়েছিল তাঁর
আকস্মিক তিরোধান তাঁর মনে কি বিপর্যয়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিল, তা এই উক্তিগুলি হতে হদয়ক্সম হয়।
সত্যই তিনি তারপর হতে হাসির গানকে বর্জন

শীরব হয়ে গেছে। তারপর কত কাল কেটে গেছে।

' দেশের মাহুষের ফচির পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আজ বোধ

হয় অনায়াসে বিজেল্রলালের রচনাবলীর মোটাম্টি

াহিত্যিক মূল্য নিরপণ করা যায়। তিনি হাসির গানের

রচয়িতা হিসাবে এবং উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার হিসাবে

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করবার

- অধিকারী। রবীল্রমুণের মধ্যে জন্মলাভ করেও স্বকীয়

বৈশিষ্ট্য অক্ষুশ্ন রেখে যে কয়জন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে

খ্যাতিলাভ করেছেন, বিজেল্রলাল তাঁদের অন্যতম।

তার হাসির গানের মধ্যে তিনটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। একশ্রেণীর হাসির গান আছে যা শ্লেষাত্মক। আর এক শ্রেণীর হাসির গান অন্ত্রকাত্মক ব্যঙ্গরচনা। আরও এক শ্রেণীর হাসির গান পাই, অবিমিশ্র কৌতুকই হল যার প্রেরণা।

শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন দিদ্ধহস্ত।

যা ঘুণ্য, যা দোষণীয়, যা কৃত্রিম—তার জন্ম তাঁর সাহিত্যিক
সম্মার্জ্জনী নিয়তই উন্মত থাকত। যেথানে কৃত্রিম ও
নিন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করতেন সেথানেই মার্জ্জনাহীন হস্তে
সেই সম্মার্জ্জনী তিনি প্রয়োগ করতেন। এ কবিতা শুধু
হাসায় না, উপহাস ক'রে সমাজের হীনবৃত্তিগুলিকে
নির্মাম আঘাত হানে। এ শুধু অকারণে পরনিন্দার ব্যসন
নয়। এর অস্তর্নিহিত উদ্দেশ্ম হল চরিত্র সংশোধন। কবি
তাঁর একটি বচনে সে কপা পরিদ্ধার ক'রে বৃ্ঝিয়ে দিয়েছেন।
তিনি বলেছেন,

বাঙ্গ কবি আমি ? বাঙ্গ কবি ওধু ? নিন্দা করি ওধু সকলে ? কভুনা, আসলে ভক্তি করি আমি,

দ্বণা করি আমি নকলে।

তাঁর শ্লেষের মাধ্যমে এই ভং দনা-রীতি অনক্যসাধারণ।
পরস্তরামের গল্পগুলির মতই তা নৃতন স্বাষ্টা। উভয়ের
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও একই ধরণের। পার্থক্য কেবল
রচনার রীতিতে। একটি কবিতায় লেখা, অপরটি গল্ডে।
হাসির কবিতার লক্ষ্য বস্তু অনেকেই ছিলেন। মেকি

ব্যবহার ও পোষাকের অন্ধঅন্থকরণকারী বিলাত-ফেরত বাঙালী সাহেব, মেকি ধার্মিক—কেহই তাঁর আক্রমণ হতে

স্বদেশপ্রেমিক, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাহিরের আচার-

অব্যাহতি পায়নি।

এই সম্পর্কে উলাহরণস্বরূপ একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। বিষয়টি একাধিক দিক হতে চিত্তাকর্ষক। এক দিকে এটি তাঁর শ্লেষাত্মক হাসির গানের একটি ভাল উদাহরণ। অপর দিকে যা আক্রমণের বিষয়, দে দোষ আমাদের সমাজ জীবনে এখনও বর্তমান আছে। স্থতরাং তা ঐতিহাসিক বিষয় নয়, তার এখনও প্রয়োগ ক্ষেত্র মিলবে। এথানে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু আমরা সাধারণত যে ভাষা ব্যবহার করি তাই। আমরা বাংলা সাহিত্যের গর্বর করি বটে, কিন্তু এখনো বিশুদ্ধ বাংলা বলতে শিথিনি। ইংরেজি ভাষার প্রভাবে আমরা এক প্রকার থিচুড়ি ভাষা প্রয়োগ করি, যা না ইংরেজি, না বাংলা। তা ইংরেজি ও বাংলা ভাষার অদৃত মিশ্রণ। ফলে আমাদের কোনো ভাষাটির ওপর ভাল রকম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং কোনো ভাষাতেই অপর ভাষার শব্দ প্রয়োগ না ক'রে ভাব প্রকাশ করতে পারিনা। এই বিষয়টি লক্ষ্য ক'রে তিনি একটি ব্যঙ্গ কবিত। রচনা করেছিলেন। তার ভাষাও বর্ণনীয় বিষয়ের দঙ্গে দঙ্গতি রক্ষা ক'রে থিচুড়ি ভাষা। ভাব বহনের উপযুক্ত ভাষা বটে। তার একটি পংক্তি নীচে উদ্ধৃত করা হল:

> আমাদের ভাষা একটু quaint as you are এ নয় English কি Bengali। করি English ও Bengaliর থিচুড়ি বানিয়ে Conversationএ use;

—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি, if you think ত'ালে you are an awful goose. তাঁর দিতীয় শ্রেণীর হাদির রচনা অমুক্রণায়ক বাস্ক্রিতা। তুর্তাগাক্রমে এর প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উত্যেই সমকালীন কবি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মাত্র ছই বংসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। এটি উত্যয় কবির জীবনের এক অপ্রীতিকর অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের প্রথম অংশে একাধিক শক্তিমান সাহিত্যিক তাঁর প্রতিক্ল সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও'সাহিত্যে'র সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন অন্যতম। এদের প্রতিক্ল সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের মনে যথেষ্ট বেদনা দিয়েছিল।

তবে আমরা যদিমনে রাখি – দাহিতা জীবনে প্রতিভা-বান কবির ভাগো এমন ঘটে থাকে. তা হলে গ্লানি অনেক কমে যায়। সতাই শক্তিমান লেথকের ভাগ্যে এমন ঘটে থাকে। অন্য সাহিত্যেও এর উদাহরণ আছে। এই সম্পর্কে আমরা ইংরেজ কবি Wordsworth এর কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনিও প্রতিভাবান কবি ছিলেন। কিন্ত তাঁর ও সমকালীন সমালোচকের বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অথচ উনবিংশ শতাদীতে ইংরেজি কবিতার ওপর তার প্রভাব অবিম্মরণীয়। পোণ ও ড্রাইডেনের যুগের ক্রত্রিম বাকপটুতাই তাঁর পূর্বের পাঠকের মন অধিকার ক'রে বদেছিল। স্বতরাং ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কুত্রিমতামুক্ত সরল রচনারীতি সমালোচক শমাজ গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁকে নিয়েই সে সময় বাঙ্গ কবিতা রচিত হয়েছিল। ভাল জিনিষও অপরিচিত হলে প্রথমে সহজে অমুমোদন লাভ করে না। তাকে গুণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর নিজের গীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সত্যটি ভাল রকম ফ্রদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "যে কোনো লেথকের, যে পরিমাণে তিনি গুণীহন, সেই পরিমাণে, কর্ত্তব্য এসে পড়ে সেই ক্ষচিবোধ গড়ে তোলবার -- যা দিয়ে তাঁর রচনা উপভোগ করা যায়। পূর্বেও এমন ঘটেছে এবং ভবিশ্বতেও এমন ঘটবে।" ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের এই তাৎপর্যাপূর্ণ উক্তি খুবই সত্য এবং ভবিষ্যুদ্বাণী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠিকই ফলেছিল। কারণ তিনি ছিলেন মদামান্ত প্রতিভার অধিকারী।

দিদেশ্রলালের তৃতীয় শ্রেণীর বাঙ্গ কবিতার অনেক

উদাহরণ দেওয়া যায়। এখানে অবিমিশ্র কৌতুক বোধই
প্রেরণা। এর মধ্যে শ্লেষের আঘাত নেই, অপরের
মনোবেদনা সৃষ্টি করবার মত কোনো দাহিকা শক্তি নেই,
এ শুধু অবিমিশ্র আনন্দ পরিবেশন। তার বিখ্যাত
কবিতা, পার ত জন্মোনাক বিদ্স্ত বারের বার বেলায়,
এই শ্রেণীর কবিতার উৎক্রপ্ত উদাহরণ।

তাঁর সাহিত্য জীবনের দিতীয় ভাগের বৈশিষ্টা হল---দেটি তাঁর নাটা রচনার যগ। এই সময় তিনি বন্ত নাটক রচনা করে গিয়েছেন। সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটকও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু সংখ্যায় ঐতিহাসিক নাটকগুলি বেশী। এদের মূল প্রেরণা দেশা মুবোধ। দেশের প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলি ছিল তাদের বিষয়বস্ত। রাজপুতকাহিনীগুলিই তার মনকে. আরুষ্ট করেছিল বেশী। তার কারণ শৌর্যা, বীর্যা, দায়িত্ব-বোধ এবং অপূর্বে সাহ্সিকতার দৃষ্টান্তে তা সমুজল। এই সম্পর্কে তাঁর 'রাণা প্রতাপ', 'মেবার পতন', 'হুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে বন্ধিমচন্দ্র ছিলেন পথ প্রদর্শক। তিনি এক সময় কোভ ক'রে বলেছিলেন যে শোষা, বীষা ও অসীম সাহসিকতার দষ্টাস্ত খুঁজতে আমরা বিদেশের ইতিহাসের শরণাপন্ন হয়ে গ্রীকদের থারমোপাইলির কাহিনী আমরা দৃষ্টান্তম্বরূপ তুলে ধরি। কিন্তু আমরা ভূলে **ষাই** आभारित्रहे रिएए इंजिहारम जात महो छ वित्रल नग्न। এই তর্টী প্রতিপাদন করতেই তিনি রাজিসিংহ উপস্থাসটি রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তার পদান্ধ অফুসরণ ক'রে যে নাট্যগুলি লিখে গেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের রত্ত্ব বাঙালীর নবজাগ্রত দেশাব্যবাধকে श्रा शंकरत। প্রেরণা দিয়ে শক্তিশালী করেছিল নিশ্চিত। বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে তা পরোক্ষভাবে কাজে লেগেছিল।

এই হলেন কবি দিজেন্দ্রলাল। তিনি যে বিশেষ ক্ষমতাবান লেখক ছিলেন, তার স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন। বাংলা সাহিতো নিশ্চিত তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবেন। তার হাসির গান ও তাঁর ঐতিহাসিক নাটক-গুলি বাংলা সাহিতা ভাগুরের স্থায়ী সম্পদ হয়ে বিরাজ করবে। তাঁর জন্ম শতবার্ষিক উংসব যেন তাঁর সাহিত্যের স্থায়ী প্রচারের বাবস্থা ক'রে সার্থিক হয়ে ওঠে।



## পুনর্জন্ম

## শ্রীষ্ণবোধকুমার চক্রবর্তী

সেদিন শিবশঙ্কর ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হতাশ হলাম। চৌকাঠ পেরবার আগেই তাঁর পুরাতন ভুতা জানাল—আজ দেখা হবে না।

কেন ?

বাব্র মন আজ ভয়ানক থারাপ, কারও সঙ্গেই দেখা করবেন না।

সম্পাদক, প্রকাশকরা কি খুব বেশি জালাতন করছেন ? জানি না।

তবে কি কোন নতুন লেখা মাথায় আসছে না ? তাও জানি নে।

তবে ?

আপনি অন্তদিন আসবেন—বলে ভৃত্য অন্তর্হিত হল।
শিবশঙ্কর ত্রিবেদীর নাম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন।
বর্তমান হিন্দী সাহিত্যের একজন দিক্পাল। বত্রিশ
বংসরের অক্লান্ত সাধনায় তিনি এই সন্মানের আসন
পেয়েছেন। আজ হিন্দীর গণ্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতে
তাঁর নাম ক্রত ছড়িয়ে পড়ছে। এর কারণ তাঁর সাম্প্রতিক
রচনাগুলি। উপন্তাস ছেড়ে তিনি এখন গোয়েন্দা
কাহিনী লিখছেন। তাঁর অনেকগুলি সিনেমা হয়েছে,
বাকি বইগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। ত্রিবেদীজী
তাঁর বইএর জন্তে এখন তারকা পছন্দ করে দিছেন।

ফিরে যাব কিনা ভাবছিলাম। এমন সময় সেই ভদ্র-লোকের সঙ্গে দেখা। ছিপছিপে ছোটখাট চেহারার মাঝবয়সী ভদ্রলোক। তাঁর নাম আমি জানি না। কিন্তু তাঁকে প্রিয়দশীর সঙ্গে অনেকবার দেখেছি। তাঁরই সহকারী।

প্রিয়দশীর পরিচয় আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই

নিশ্রাঙ্গন। ত্রিবেদীঙ্গী তাঁর সকল বইএ এই ভদ্রলোককেই অমর করে গেলেন। আসল নাম আমি জানি
না, জান্বার চেষ্টাও করি নি। ভদ্রলোক সরকারী চাকরি
করেন। গোয়েন্দা বিভাগেরই চাকরি। ব্যক্তিগত
জীবনের ত্রিবেদীঙ্গীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ঘন ঘন দেখা সাক্ষাং
করেন, নানা অভিজ্ঞতার গল্প বলেন। বস্তুত এঁরই
সাহায্য পেয়ে ত্রিবেদীঙ্গী নৃতন নৃতন রহস্য কাহিনী তাঁর
পাঠকদের পরিবেশন করছেন।

এই সহকারী ভদ্রলোককে ত্রিনেদীকে মাষ্টার বলে ডাকেন, আমিও তাকে মাষ্টার নামেই চিনি। খুব সম্বর্পণে তিনি গেট খুলে ভিতরে ঢুকলেন। কাছে আসতেই আমি তাকে নমস্কার করলাম, বললামঃ কেমন আছেন মাষ্টার ?

মাষ্টার খুবই অক্তমনক্ষ ছিলেন। আমার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছিলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন: ভাল। ত্রিবেদীজী বাড়ি আছেন ?

আছেন। কিন্তু দেখা হবে না।

কেন?

তাঁর মন আজ ভয়ানক থারাপ, কারও সঙ্গেই দেখা করবেন না।

আমার সঙ্গে করবেন।

কেন ?

সে আপনি বুঝবেন না। ওরে, ও---

ভূতা নিকটেই ছিল। বেরিয়ে এসে বলল: বস্থন, বার্কে থবর দিচ্ছি।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্ল: আপনি এখনও অপেক্ষা করছেন!

উত্তরের জন্ম স্থাপকা করে নি। তবু বল্লামঃ ছুটি

দিনে একট বসৰ বলেই তে। এসেছিলান, আমার আর তাড। কিসের ৷

আমার কথা মাষ্টারের কানে বোধহয় গেল না। তিনি একথানা বেতের চেয়ারে বদে পকেট হাতড়ে নোটবুক বার করলেন। মূথ অতান্ত থমথমে, দৃষ্টি অভ্যমনন্দ, কিছু বিষয়, বোধহয় উদ্বিগ্ন। গভীর মনোধোগে নোটবুকের আমি জোক পরীক্ষা করতে লাগলেন।

আমিও একথানা চেয়ারে বদে জিল্লাদা করলামঃ আজ প্রিয়দশী কোথায় স

मुथ ना जुरल है भाष्टीत तलरलन : रक ?

আপনার বদ প্রিয়দশী।

কিন্দ ভদুলোক এ কথার উত্তর দেবার অবকাশ পেলেননা। তার আগেট ত্রিবেনীজী গ্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এলেনঃ বাইরে কেন, ভিতরে এম।

তাকেই অন্তদরণ করে আমর। বদবার থবে এদে বদস্ম। বিবেদীলী আমাকে বললেনঃ আপনি!

সদক্ষেতে আমি বললাম: আজ ছুটির দিন, ভাবলাম — কথাটা সম্পৃত্য হবার আগেই তিনি বলে উঠলেন: বেশ করেছেন, ভাল করেছেন। তারপর মাষ্টাব, কা খবর এনেছ বল।

মান্তার বল্লঃ লাদ মর্গে পাঠানো হল।

কার লাস গ

আমি চেরার ছেড়ে লাফিয়ে উঠব কিনা ভাবছিলাম। উত্তরটা শুনে আর বদে থাকতে পারলাম না। মাষ্টার বললেনঃ আপনি থবর পান নি ?

এই ঘরে এই রকমের পরিবেশের ভিতর আমি অনেক খনোথ্নির গল্প শুনেছি। এনেক লাস আমরা মর্গে পাঠিয়েছি ময়না তদস্তের জন্ম। কিন্তু আজকের ব্যাপার। যেন গোড়া থেকেই অন্ম রকম মনে হচ্ছে। তাই চকিতে উঠে দাড়িয়ে বলনুম: না তো!

একটা গভীর দীর্ঘদা ফেলে মান্তার বল্লেনঃ বস্ বেচে নেই।

বিশ্বয়ে আমি স্তস্থিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাই দেথে ত্রিবেদীঙ্কী বললেনঃ থেয়ে দেয়ে প্রিয়দশী নিজের ঘরে মুমিয়েছিল, সকালে তাকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রিন্দর্শীর বয়স প্রধাশের বেশি হবে না। স্কৃত্ব স্বল-স্বাস্থ্য দৃত্ত কন্ত্র। ভার এমন আক্ষিক মৃত্যু আমার কাছে অবিশ্বাস্থা মনে হল।

ত্রিবেদী জী ব্রুতে পার্লেন থে এ কথা বিশ্বাস করতে
আমার কট হক্তে। তাই বল্লেন : স্কাল্বেলার আমিও
এ সংবাদ বিশ্বাস করি নি, এখনও আমার স্লেহ দূর
হয় নি। যে মান্তব অতান্ত সাবধানী তার মৃত্যু এমন
সহস। হয় না। মান্তার তাকে সমর্থন করে বল্লেন:
দোতালার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুতেন, জানালা থেকে
অনেকটা দূরে তার খাট। মজব্ত গ্রাদ। বাইরে থেকে
তাকে আক্রমণ করা একেবারেই অসন্তব।

ততক্ষণে আমি বদে পড়েছিলাম। বলনামঃ অমন ভূলোককে কেউ আক্ষণ করতে আস্বে কেন।

আমার কথা ভনে ত্রিনেদীলী হাসলেন। বললেন: আপনি একান্ত ছেলেমান্ত্র আছেন।

লজ্জিত হয়ে বল্লাম: কেন বল্ন তো ?

মাষ্টার এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন, বললেন: আমাদের জীবন দারাক্ষণ বিপন। একটা খনের আদামী যথন খুঁজে বেডাচ্ছি, তথন খুনেরাও আমাদের চোথে চোথে রোথছে। স্থাোগ পোলে আমাদেরই খুন করে আল্লরকার চেষ্টা করবে।

স্তাি কথা।

ত্রিবেদীঙ্গী বললেনঃ এবারে, কী থবর এনেছ তাই বল।

খবর যথাসাধা সংগ্রহ করেছি। ডাক্তার ভাটনগর বলছেন যে শরীরে কোন আখাতের চিহ্ন নেই, বিষের ক্রিয়ারও কোন লক্ষ্য দেখা যাক্ষে না।

বাধা দিয়ে ত্রিবেদী জীবনলেনঃ এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলেও মনে করা উচিত নর। তার কাবন প্রধানত এই যে—প্রিয়দশীর কোন রোগ ছিল না, রাতে কোনও কষ্ট বোধ হয়ে থাকলে ডাক্রারকে থবর দেওয়ার কোন অস্কবিধা ছিল না।

তা বটে, রাতে টেলিফোনটা তার বিছানার পাশেই থাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এ ছাড়াও কি কোন কারণ আছে ? আছে বৈকি। এরা মে কেসটা হাতে নিয়েছিল, তা অতি জটিল ঘটনা। খুনের রহগুটা ধরা পড়লে সমস্ত দেশের মুখে চুণকালি পড়ত।

বলেন কি।

এথর স্থার বলতে আপতি নেই। লোকটাকে তো মেরেই ফেলল, এবারে সব কিছু ধামা চাপা পড়বে। তাই না মাষ্টার ১

ভয়ে ভয়ে মাষ্টার বলনেনঃ আপনার দদেহের কথা ভনেই আমার সাহস ফুরিয়ে গেছে। বদের প্রতি আমার শেষ কর্তবাটুকু চুকে যাক, আমি ছুটি নিয়ে দেশে যাব।

আরও কর্তব্য আছে ?

অবিবাহিত মাতুন, তার আগ্রীর স্বজনেরও খবর জানিন। মর্গ থেকে লাস ফিরে পেলে মুখাগ্রিটা আমিই করব। তারপর গ্রায় একটা পিও দিয়ে ছটি।

্আমি জিজাস। করলামঃ আপনাদের নতুন কেসটা কী প

খবরের কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন। থানার একজন অফিসার রাতে ডিউটিতে বেরিয়ে খুন হয়ে গেলেন। এমন পরিশ্রমী সাহসী সং অফিসার নাকি অনেক দিন দেথা যায় নি। দূরে একটা জায়গায় রেলের গাড়ি থেকে নানারকমের মাল পাচার হত। সেইটে ধরতে গিয়েই জীবনটা গেল।

্ এই কেস জটিল বলছেন কেন ?

জাটিল এইজন্মেই বলছি থে কুকুর লাগিয়ে খুনের জায়গাটা নাকি খুঁজে বার করা সম্ভব হয়েছিল। সে এমন অভিজাত স্থান যে পুলিস সেখানে কিছুতেই মাথা গলাল না। নিন্দুকেরা বলল যে, এর সঙ্গে পুলিশও জড়িয়ে আছে।

মাষ্টার বললেনঃ আমরা অত্যন্ত গোপনে এই কেদের অফুসন্ধান করছিলাম।

ত্রিবেদীন্দী হঠাং উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন: নানা, প্রিয়দশীর প্রতি আমরা অক্সায় করছি। তার মৃত্যুই আমরা স্বাভাবিক বলে কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তুমি কী থবর এনেছ বল।

মাষ্টার বললেনঃ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই স্বাতাবিক। সময় মতো থেয়েছিলেন, বেয়ারা থানসামাকে ছুটি দিয়ে নিজের শোবার ঘরে অনেক রাত পর্যস্ত পড়া-শুনো করেছিলেন, যেমন প্রতিদিন করেন। তারপর আলো নিবিয়ে শুয়েছিলেন।

এ খবর কে দিল ১

তাঁর বেয়ারা। সে নিচের তলার বারান্দায় শোয়। কোলাপ্ সিবল গেটের ভিতরে। তার মাথার উপরে মনিবের ঘরে আলো জনলে সে শুয়ে শুয়েই দেখতে পায়, থোলা জানলা দিয়ে সেই আলো এসে নিচের বাগান ও ফুলগাছের উপরে পড়ে।

তারপর গু

রাতে, সে নিশ্চিস্তে ঘুমিয়েছিল, কোন সাড়াশব্দ পায় নি। ভিতরে বাইরে কোন শব্দ হলে তার ঘুম নিশ্চয়ই াঙত।

উদ্বিগ্নভাবে এবারে আমি বল্লাম: তারপর ?

তারপর সকাল হল। খানসামা বেডটা নিয়ে উপর থেকে ফিরে এল, সাহেব দরজা খোলেন নি। এ রকম আগেও ত্একবার হয়েছে। বেশিক্ষণ রাত জাগলে সকালে উঠতে তার দেরী হয়। তথন বেডটার বদলে একেবারে, ছোট-হাজরি খান। কাজেই খানসামা ছোট-হাজরি তৈরি করে নিচে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগল। বেলা নাড়তেই বেয়ারার সন্দেহ হল। ঠিক এমনটি কখনও হয় না, এত বেলা পর্যন্ত তিনি কখনও ঘুমোন না। এমনকি কোন দিন শেষ রাতে বাড়ি ফিরলেও সময় মতোই উঠে পড়েন, দরকার হলে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে ছপুরে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ের নেন।

আমি দোজ। হয়ে বসেছিলাম। মাষ্টার বললেনঃ
শেষ পর্যন্ত সাহস করে বেয়ারা দরজায় ঘা মারল, কান
পেতে অপেক্ষা করল, থানিকক্ষণ, তারপর আবার আঘাত,
আবার অপেক্ষা। একে একে থানসামা এল, মালি
এল। তারা তিনজনে মিলে পরামর্শ করল। টেলিফোন
সাহেবের ঘরে, ব্যবহার করার উপায় নেই। পাশের
বাড়ী গিয়ে আমার নাম তারা বলতে পারল না।
কাজেই থানায় থবর দিল। দারোগা এসে দরজা ভাঙল।

তোমাকে কে খবর দিল ?

দারোগা নিজে।

আপনাকে ?

আমি প্রশ্ন করলম ত্রিবেদী জীকে।

আমার উক্তর মাষ্টার দিলেন তংপরভাবেঃ ওঁকে আমি থবর দিয়েছি। বসের টেলিফোনেই দিয়েছি।

ত্রিবেদীজী বললেন: কিছু বাদ দিও না, পর পর সব কথা বলে যাও।

মাষ্টার বললেন: আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে এসেছিলুম। থবর পাবার পর বসের বাড়ি পৌছতে আমার দশ মিনিটও সময় লাগে নি। দারোগা তথন একথানা চেয়ারে বসে চুরট টানছিলেন। আমাকে বললেন, ডাক্তারের জন্মে অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণের জন্মে আমি হতবৃদ্ধি হয়ে গিয়েছিলান। আমার বিধাদ হচ্ছিল না যে বদ বেঁচে নেই। প্রশান্ত সৌম মুথে গুয়ে আছেন, শাস্ত স্থির দৃষ্টি। কোন আখাতের দাগ নেই, কোন কপ্তের চিহ্ন নেই।

বাধা দিয়ে ত্রিবেদীজী বললেনঃ হ্যামলেটের পিতার মৃত্য হয়েছিল কী করে জান।

ना ।

সে কথা কেউ জানত ন।। বৃদ্ধের স্থারীরী আত্মা এসে হ্যামলেটকে বলেছিল যে তার কাকা তাঁকে খুন করেছে। তিনি যথন ঘুমচ্ছিলেন, তথন এক রকমের বিধ তার কানে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল।

আমারও এ গল্প মনে পড়ে গেল। হ্যানলেট বই আমি পড়িনি, সিনেমায় ছবি দেখেছিলাম।

ত্রিবেদীন্ধী বললেনঃ আরও মারায়ক কথা আমার জানা আছে। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়ি ঈষ্ট বেঙ্গলে। তিনি এক দিন আমায় গল্প বলছিলেন যে তার দেশে এক অদুত উপায়ে মান্ত্র খুন্হয়। একটা জাত আছে, তারা বিষ-দাত ওয়ালা দাপ সামলাতে পারে। মোটা টাকা পেলে তারা ঘুমন্ত মানুষের গায়ে সাপের ছোবল মারার ব্যবস্থা করে থাকে।

বলেন কি!

আমরা শিউরে উঠলাম।

ত্রিবেদীঙ্গী বললেন: তবেই দেথ, এই রকমের একটা মৃত্যুকে আমরা কী করে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করি!

আমি বলনামঃ বটেই তো।

ত্রিবেদীঙ্গী বললেনঃ ধরের ভিতর আর কী লক্ষ্য করেছ বল। .. দক্ষিণের ত্থানা জানালাই থোলা ছিল, রাস্তার দিকের জানালা। জানালা থেকে থাট অনেকটা দূরে।

মাপ এনেছ ?

মাপবার সাহস পাই নি।

কেন?

এই মৃত্যুরও অন্ধুমন্ধান করব জানলে আজকেই আমাকে নিথোঁজ করে দেবে।

দারোগা চলে যাবার পর তো মাপটা নিতে পারতে। সেই জন্মেই এতক্ষণ বদেছিলাম। কিন্তু যাবা**র সময়** একটা পুলিশকে ঘরের চৌকাঠে বদিয়ে গেল।

কেন ?

দে তারাই জানে।

তোমাকে দিয়ে কিছু হবে ন।।

বলে ত্রিবেদী জী উঠে দাড়ালেন। আমাকে বললেন । যাবেন নাকি ?

ভয়ে ভয়ে জিজাসা করলামঃ প্রিয়দশীর বাড়ি ?

আমার উত্তরের অপেক্ষানা করেই ত্রিবেদীঙ্গী ভিতরে •
চলে গেলেন। গাড়ি বের করার হুকুম দিয়ে বেরবার জত্তে
তৈরি হলেন। ফিরে এসে বললেনঃ আস্থন।

আমি আপত্তি করার অবকাশ পেলামনা। স্বড় স্কড় করে তাঁর গাড়িতে গিথে বদলাম।

শিবশঙ্কর ত্রিপাসীর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব আর দিনের নয়। যে যুগে তিনি পরম নিসার সঙ্গে লিখেও দেশের জনসাধারণের নিকট অভিনন্দন দ্রের কথা কোন । প্রশংসাই লাভ করেন নি, সেই যুগে আমি তার বৈঠক । খানায় প্রথম এসেছিলাম। তাকে বৈঠকখানার বদলে । আন্ধর্কপ বললে বেশি মানাত। দিল্লীতে যে আমন আন্ধকার গলি আছে, তা আমার ধারণার অতীত ছিল।

তথন আমি হিন্দী জানতাম না। যে বন্ধুর সংক্ষে আমি তার কাছে এসেছিলাম, সে তার ভক্ত ছিল। তার কাছেই আমি ত্রিবেদীজীর সাহিত্যকর্মের পরিচয় প্রথমে শ্রদ্ধানীল হয়েছিলাম। সে বলত যে দেশের প্রেকের কচি বদলালেই এই মান্থ্যটি তার যোগা সমাদর পাবেন।

कि ह (मर्गत लारकत कि वम्लाल ना रमर्थ जिरविषेकी

নিজেই তাঁর ক্ষচি বদলালেন। চিরাচরিত পথ ছেড়ে তিনি গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে শুফু করলেন। বললেন, সাহিত্যের এই বিভাগটি এ দেশে অম্পূঞ্ছ হয়ে আছে, যোগা লোকের হাতে পড়লে এও মহং সাহিত্য হতে পারে। •

অল্প দিনেই তিনি তা প্রমাণ করলেন। দেশের লোক যেন চাতক পাথির মতো হৃষ্ণাত ছিল। দেখতে দেখতে তাঁর বইগুলি সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পড়ল। দিনেমা হল। তাঁর যে উপাথ্যানগুলি এতদিন বই-এর দোকানে পোকায় কাটছিল, তারও পুণ্য দুণ হল। দেশের লোক বুঝে দেখল যে শিবশহর ত্রিবেদী একজন শক্তিশালী লেখক। সাহিত্য আকাদমীও একথা স্বীকার করতে বাধা হল।

কিন্তু একজন তার প্রতি শ্রদ্ধা হারাল। আমার যে বৃদ্ধু আমাকে তার কাছে প্রথম এনেছিল, সে আর এল না। বলল আমি আর ধাব না। ঐ অন্ধৃকুপ গলিতে তিনি থদি আনাহাবে মরে থাকতেন, আমি এক। তাকে কাধে করে শ্রশান থাটে নিয়ে খেতাম, তারপর নিজের খরে পূজাকরতাম প্রতি দিন।

আমি বলেছিলাম, তৃমি অকারণে রাপ করছ। আজও তো তিনি সাহিতাদেবী। দে বলেছিল, এ সাহিতা দেবা নয়। নৃতন দেশনেতাদের মতো আপন স্বার্থে জন-সাধারণের দেবা। আমি আলুহতা। করে বেশি আনন্দ পেতাম।

কিন্দু আমি তাঁকে গ্রাগ করিনি। গলির বাড়ি থেকে
তিনি এই প্রাসাদে উঠে এলেন। আমিও এলাম।
স্কুদিনের বন্ধু বলে আমাকে তিনি ছেঁটে কেলতে পারেনিন।
আমি এখনও নিয়মিত যাতায়াত করিছি।

আমরা তিন জনেই গাড়ির পিছনে বসেছিলুম। ছাই-ভার গাড়ি চালাচ্ছিল। ত্রিবেদীজী বললেনঃ এই মৃত্যুর রহস্ত আমাদের উদ্ধার করতেই হবে।

মাষ্টার কোন উত্তর দিলেন না। আমি তার দিকে চেয়ে বললাম: মনে হচ্ছে আপনাদের নতুন কেসটার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন যোগাযোগ আছে।

্রিবেদীজী বললেনঃ আপনিও তাই সন্দেহ করছেন তো! খুবই সন্দেহের কথা।

ত্রিবেদী জী বললেনঃ আমার মনে হয়না যে পুলিশ সেই খুনের রহস্টা অজ্ঞাত আছে। বরং জেনে শুনে তা চাপ। দেবার চেষ্টা করচে বললে হয়তে। মিথাা বলা হবে না।

জিজাদা করলাম: আপনি কি তাই মনে করেন ?

আমি শুনেছি, সেই অদিসারটি সেদিন রাতে থানায় নিজের গতিবিধি লিথে থেথে ত্জন কনস্টেবল নিয়ে বেরিয়েছিলেন। প্রথমে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিলেন, অনেক দূরে গিয়ে সেটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুক্ত করেন, কনস্টেবল ত্জনকেও ছেড়ে দেন। তারপর তিনি মেথানে যান তা সন্দেহ করা গেছে, কিন্তু কী করে থুন হন তা জানা যায় নি। কিন্তু একটা বিষয়ে কেউ গুক্ত না দিলেও প্রিয়দশীর দৃষ্টি তা এড়ায় নি। সেই অফিসারটির লাস পাওয়া গিয়েছিল তৃতীয় দিন সকাল বেলায়, কিন্তু এ সম্বন্ধে পুলিশ এর আগে কোন অভ্নদান করে নি। এই থবরটি প্রিয়দশী সেই মৃত অফিসারের শ্বীর কাছে পেয়েছিল। সকালে স্বামীকে দিরতে না দেখে সে মহিলা থানায় এসেছিলেন, একবার নয়, কয়েকবার। কোনবারই তারা তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নি। এমন ভাব দেখিয়েছিল যেন অভ্নদদানের কিছু নেই।

আমি দেখলাম, মাষ্টাব বড় অধস্তি বোধ করছেন, কিন্তু কোন কথা কইলেন না।

ত্রিবেদীজী বললেনঃ প্রিয়দশী এইখান থেকেই অস্থসদ্ধান শুক্র করেছিল। আমার মনে হয় তার আরও বেশী সতক হওয়া উচিত ছিল।

কেন ?

বোধহ্য জানেন যে আজকাল দেশের স্বত্র যে স্ব চুরি হচ্ছে ত। চোরেরা করেনা।

তবে ?

যারা চুরি করে তার। সব ভাড়াটে লোক। অনেক প্রসাওয়ালা ব্যবসাদার লোক সমাজে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাদেরই এক আধজন ভাড়াটে লোক পোধেন রাতের কারবারের জন্ম। চারি দিকের আট ঘাট বাঁধা, শেয়ারের কারবার। যারা চ্রি করে তার। মজ্রি পায় মাল পিছু। যেমন জিনিস তেমনি মজ্রি। পথে হাত্ত বদ লায় অর্থাং কেউ চুরি করে মাল বার করে, কেউ ব্যে নিয়ে গিয়ে টাকে তোলে, ছোট গুদাম থেকে বড় গুদামে পৌছায় অন্য লোক। যার যেমন কাজ, তার তেমন মজুরি। এও একটা ব্যবসা। এদের চোর বললে ভুল বলা হবে।

এই মুহুতে আমার মনে হল যে ত্রিবেদী জী বোধহয় ঠিকই বলেছেন। আমরা যাদের পকেটমার বলি, তারা ও পকেটমার নয়। তারাও ভাড়াটে লোক। তাদেরও দলপতি আছে শুনেছি। তারই কাছে দব জমা হয়, যার যা প্রাপ্য দেই তা ভাগ করে দেয়।

তিবেদীজী বললেন : এই ব্যবস্থার কেন প্রয়োজন হয় 
তাও বলি। সে আল্লরক্ষার জন্য। ধরা পড়লে কে 
বাচাবে, বা ধরা পড়বে না এই আশ্বাদ কে দেবে। থাক 
এসব কথা, এ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা 
মেই অফিমারের মৃত্যুটা একটা পরিকল্লিত হত্যা বলে ধরে 
নিতে পারি। তার পিছনে যে ক্ষমতাশালী লোকের হাত 
আছে, তাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। না থাকলে পুলিশ 
এই খুনটা এত অবহেলা করত না। অন্তত নিজেদের 
একজন খুন হয়েছে বলে চেষ্টার কোন ক্রিট করত না।

থামি জিজ্ঞাস। করলুম ঃ এ কেস প্রিয়দশীর হাতে কঁ: করে এল ১

ত্রিবেদীজী মাস্টারের মথের দিকে তাকালেন -

মাস্চার বললেনঃ মনে হয় সেই অকিসারের বিধবা স্থী এসে তার সাহায্য প্রার্থন। করেন।

ত্রিবেদীজী বললেনঃ এইবারে বুঝতে পারছেন, কী ডঃসাহসের কাজে প্রিয়দশী হাত দিয়েছিলেন!

মাষ্ট্রের মুখে কোন কথা যোগাল না।

আমি বলনামঃ তাইতো দেখছি।

আমর। ধথন প্রিয়দশীর বাড়ি পৌছলাম, তথন মাষ্টারকে বড় কাতর দেখাচ্ছিল। আমরা ত্জনে নামবার পরেও তিনি গাড়িতে বসে রইলেন। ত্রিবেদীজী বললেনঃ ব্যাপার কী ?

মাষ্টার কোন রকমে বললেনঃ বড় অস্কৃষ্ বোধ করচি।

অস্কস্ত ৷ তবে থাক, তোমাকে নামতে হবে না। আমি বরং বাড়ি চলে যাই।

সেই ভাল। ড্রাইভার, সাহেবকে পৌছে দিয়ে এস।

আমরা প্রিয়দশীর বাড়ির ভিতর চুকে পড়লাম।

প্রিয়দশীর বেয়ারা ত্রিবেদীজীকে চিনত। নমস্কার করতে গিয়ে প্রায় কেঁদেই কেলল। ত্রিবেদীজী তাকে অনেক কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাদা করলেন, প্রিয়দশীর গত কয়েক দিনের থবর নিলেন। তারপর মাষ্টারের সম্বন্ধে প্রশ্ন শুক্র করলেন। কাল কথন এসেছিলেন, কতক্ষণ ছিলেন, আজ কথন এসেছেন, ইত্যাদি।

আমি জিজাসা করলামঃ আপনি কি--

তাঁর চোথের দিকে চেয়ে কথাটা শেষ করতে পারলাম না। তিনি বাধা দিয়ে বললেন ঃ বিচিত্র কিছুই নয়।

এই মন্তব্য শুনে আমার বিশ্বয়ের আর অবধি রইল না।
মান্টার মান্তব্যিকে তো আমরা কম দিন থেকে জানি না,
প্রিয়দশীর সঙ্গে ছায়ার মতো ঘোরেন। কে একজন
তামাসা করে একদিন বলেছিল, প্রভুতক্ত কুকুর। মান্টার
রাগ করেন নি। হেসে বলেছিলেন, এ আমার প্রশংসা
হল। কুকুরই সবচেয়ে প্রভুতক্ত হয়। প্রিয়দশীর ব্যবহারেও
মনে হয়েছে যে, এই মান্টাকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন।
শুনেছি নিজের পরিবার ছিল না বলে তিনি মান্টারের
পরিবারকে নানা ভাবে সাহাযা করতেন। ছেলে মেয়েদের
পড়ার খরচও বোধহয় দিতেন। সেই মান্টারের সম্বন্ধে এই
রক্ষের একটা সন্দেহের কথা ভাবতে বড় কন্ত ইভিছল।

ত্রিবেদীজী বেয়ারাকে বল্লেন চল একবার ওপরে যাই!

আপ্রন।

বলে লোকটা আমাদের উপরে নিয়ে গেল।

দরজার চৌকাঠের কাছে একজন কনেস্টবলকে দেখলুম।
এমনভাবে আমাদের দিকে তাকাল যে ত্রিবেদীঙ্গী আমাকেলত তা লক্ষ্য করতে বললেন। সে কোন বাধা দিল না, কিন্তু আমাদের উপর শ্রেন দৃষ্টিতে নজর রাখল।

ত্রিবেদী জী ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র তালভাবে পরীক্ষা করলেন। থাটের নিচেটা দেখলেন, দেখলেন **আলমারির** পিছনটা। এমন কি জানলার শিকগুলোও প্রত্যেকটি পরীক্ষা করে দেখলেন। আমি কোন প্রশ্ন না করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘরতে লাগলাম।

ত্রিবেদীজী এর পরে, বাগধ্যে গেলেন। শোবার ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত বাথক্ষ। এ ঘরে দরজা নেই, আছে একটি জানালা। তিবেদীজী এই জানালার শিকগুলো
- পরীক্ষা করতে গিয়েই থমকে গেলেন, ফিরে তাকালেন
আমার দিকে।

আমি এগিয়ে গেলাম।

ু হৃহতে হুজোড়া লোহার শিক চেপে বললেনঃ দেখুন। আমি দেখলাম যে মাঝখানের ফাঁক বেড়ে যাচ্ছে। তারপর নিজে হাত লাগিন্য় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জোর করলেই ফাঁক করা যায়।

ত্রিবেদীঙ্গী আরও ছ তিনটে শিক প্রীক্ষা করে বললেন: এগুলোশক্ত আছে।

তারপর সেই জানালার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে তিনি চারিধারটা দেখলেন। আমাকেও দেখতে বললেন।

আমি থা দেখলাম, তাতে আমার ভয় হল। জানালার
নিচে একটুখানি কার্নিগ। তাতে পা রেথে দাঁড়ানো যায়।
আর দেওয়ালের গা বেয়ে জলের মোটা পাইপ নিচে নেমে
গেছে। এই পাইপ বেয়ে কোন মান্ত্র অনায়াসে ওঠানামা করতে পারবে।

বেয়ারা বাথকমের দরজার বাহিরে দ।ড়িয়েছিল। ত্রিবেদী জী তাঁকে জিজ্ঞাদা করলেন: এই দরজাটা বন্ধ ছিল, না থোলা?

বেয়ারা বিপদে পড়ল বলে মনে হল। থানিকক্ষণ ভেবে বললঃ মনে পড়ছে না।

ত্রিবেদী জী আমার দিকে তাকালেন গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

দিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ত্রিবেদীজী বেয়ারাকে জিজ্ঞসা করলেনঃ মাষ্টারের বাড়িতে কি প্রিয়দশীর যাতায়াত বেশি ছিল ?

कानि ना।

মাষ্টারের বাড়ি থেকে কেউ আদত না ?

আদত অনেকে, কিন্তু কাদের বাড়ি থেকে তা বলতে পারব না।

এবারেও তিনি আমার মূথের দিকে তাকালেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

নিচের তলায় নেমে আমি আর একবার আশ্চর্ষ হলাম। অনেকদিন পরে আজ নরেশের সঙ্গে দেখা হল। কয়েক বছর আগে সে-ই আমাকে ত্রিবেদীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলুম: তুমি এখানে ?

আমার দিকে ম্থ ফিরিয়ে বললঃ থবর সংগ্রহে এসেছি। থবর সংগ্রহে!

নিজের কৌতৃহলে নয়, নিজের প্রয়োজনেও নয়। খবরের কাগজের জন্মে।

বন্ধু আমার সরকারী দপ্তরে কাজ করত বলে সহসা এ কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। সে বৃদ্ধিমান সন্দেহ নেই, বললঃ সরকারের চাকরি আর নেই, এখন থবরের কাগজে কাজ করি।

ত্রিবেদীঙ্গী তাকে চিনতে পেরেছিলেন, বললেনঃ কেমন আছেন ?

ভাল।

অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় না।

इंग ।

আসবেন এক দিন।

এ কথার উত্তরে সে ই্যা বলল না, যা বলল তাতে আমি স্তস্থিত হয়ে গেলাম।

নির্দয় ভাবে সে বললঃ তার প্রয়োজন তো ফ্রিয়ে গেছে।

কেন কেন ?

कांबन हो कहे, जा नाई वा अनत्नन।

বলুন না আপনি।

আমি তার বিরাণের কথা জানি। ভয়ে আমি আড়ট হয়ে গেলাম। সে বললঃ আপনি মাহুষকে যথন ভাল-বাসতেন, তথন আমি নিয়মিত যেতাম। এথন আপনি কগ অস্তু। আপনার সঙ্গলাভে মাহুষের জীবন আর ভরবে না।

ত্রিবেদীজী বোধহয় নিজের কানকেই প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেন নি। যথন বৃষ্ণলেন যে তিনি ভুল শোনেন নি, তথন আর কথা কইলেন না। আমাকে বললেন : আস্থান!

বন্ধু আমার হাত টেনে ধরল, বললঃ তুমি কোখা। যাক্ত।

আমি দেখলাম, শিবশঙ্কর ত্রিনেদী আর এক মৃহ প অপেক্ষা করলেন না। নিজের গাড়িতে উঠে এই স্থান তথনই ত্যাগ করে গেলেন। আমার বড় অন্তাপ হল, বললাম: ছি.ছি. এ তুমি কাবললে।

নবেশ বলল: আমি ঠিকই বলেছি। তার সমস্ত স্থণ-সম্পত্তির মূলে ছিলো এই প্রিয়দর্শী। এই ভদ্রলোকই তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী গুনিয়ে ঐ লোকটকে দাড় করিয়েছে। আজ তার মৃত্যার পরে কী দেগছ ?

কী ?

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বেয়ারাকে যে প্রশ্নগুলো
করল, তুমি এরই মধ্যে ভূলে গেলে ?

নানা, ভুলি নি। কিন্তু মাষ্টারের সঙ্গে যে তার বড় ঐতির সময় ছিল।

সেইটেই তো স্বাভাবিক। অকারণে যারা জীবনকে বিরুত দেখে, তারা আবার সাহিত্যিক!

নরেশের চোথে আমি গভীর ঘুণা দেখলাম। একট সামলে নিয়ে বললঃ এসো, রিপোর্টটা লিখে নিই।

বলে বেয়ারাকে কয়েকটা সাধারণ প্রশ্ন করল। তারপর ধরটা দেখতে গেল। আমি নিচেই দাঁডিয়ে রইলাম।

ফিরতে তার দেরি হল না। এক টুকরো কাগজ গতে করে ফিরল।

জিজ্ঞাদা করলাম: ওটা কী প

একটা প্রেসক্রিপসন।

প্রিয়দশীর কোন অস্থ্য করেছিল ?

করেছিল কিনা সেইটেই জানা দরকার।

বলে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠল। আমাকেও তার পাশে বদাল। আমরা দোজা ডাক্তার শর্মার চেমারে এদে উপস্থিত হলাম।

চেম্বারে কোন রোগী ছিল না, কিন্তু ডাক্তার বসে-ছিলেন। নমশ্বার করে নরেশ জিজ্ঞাসা করলঃ কাল রাতে কি প্রিয়দশী আপনাকে টেলিফোন করেছিল প

কই না তো!

থাঝ রাতে গভীর রাতে**—** 

দে কি প্রিয়দশী ? কেমন আছে দে?

আমরা ত্থানা চেয়ার টেনে নিয়ে বঙ্গে পড়লাম। নরেশ বিশ্বঃ ঘটনাটি আগে থুলে বলুন। কিছু লোকোবার দিবকার নেই, আমরা তার বন্ধু।

ডাক্তার শর্মা বললেন: তখন কত রাত হবে বলতে

পারব না, টেলিলোনের শব্দে ঘুম ভাঙল। মার্মার স্থী বিরক্ত হন বলে টেলিলোন মাধার শোবার ঘরে রাখি না, তাই বেশিক্ষণ না বাজলে ঘুম ভাঙে না। কোনরকমে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে কোন ধরলাম। একজন বললেন, বুকে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে ডাক্তারবার, এখনই একবার চলে আন্তর। আচ্ছা—বলে টেলিলোন রেথে দিয়ে মনে হল যে—তাঁর নামটা জেনে নেওয়া হল না। বিছানায় ফিয়ের এসে বড় মশান্তি বোধ হল। বুকের যন্ত্রণা মনেক সময় মারাক্সক হয়, মার এ রকম ঘটনা চারিদিকে হামেশা ঘটছে। ঘুমতে পারলাম না। খানিকক্ষণ পরে উঠে একজনকে টেলিফোন করলাম, গলার স্বর তারই মতো মনে হয়েছিল। দে আমার উপর ক্ষেপে উঠল, আপনি কি পাগল হয়েছেন ডাক্তারবার, না স্বপ্ন দেখছেন! প্রিয়দশীর নাম আমারও মনে হয়ন। এখন মনে হচ্ছে—

কী মনে হচ্ছে ?

সেই বোধহয় আমাকে ভেকেছিল।

নরেশ আমার দিকে তাকাল, আমি তার দিকে।

ভাক্তার বাস্ত ভাবে প্রশ্ন করলেনঃ এখন কেমন আছে প্রিয়দশী ?

নরেশ একটা দীর্ঘধাস কেলে বলল : মারা গেছে। জাঁম।

ভাক্তার শর্মা অনেকক্ষণ কোন কথা কইতে পারলেন না। তারপর ধীরে ধীরে বললেনঃ আমার অবহেলার জন্মেই বেচারার জীবনটা গেল।

এ তো নিয়তির কথা, আপনার অবহেলা নয়। বলে নরেশ উঠে টাড়াল। আমিও উঠলাম। কিন্তু ডাক্তার আর মুখ তুললো না।

গাড়িতে বসে নরেশ বললঃ চল, ভোমাকে বাড়ি পৌছে দিই।

বললামঃ তার আগে মাষ্টারকে থবরটা দেব।

বলে আমরা মাষ্টারের বাড়ির দিকে চল্লাম।

এক সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ডাক্তারের কথা তোমার কেন মনে এল ?

খুব স্বাভাবিক কারণে। প্রিয়দশীর ঘরে চুকে দেখলাম, তার বালিশের তলায় একটা রিভল্বার, আর খাটের পাশে টেলিকোন। কোন শক্ত এলে রিভলবারটা লাগবে।
আর অস্ত্রণ করলে টেলিকোন। তার বেয়ারাকে আমি
ডাক্তারের নাম জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলতে পারল না।
একখানা, পুরনো প্রেসক্রিপসন চেয়ে নিয়ে নামটা জেনে
নিলাম।

বাথকমের জানালাটা দেখেছ ?

ওর বেয়ারা আমাকৈ দেখাল। এ বাবস্থা হয়তো নিজের আস্থারক্ষার জন্মেই রেখেছিল। প্রিয়দশী বোকা নয়, অসতর্কও নয়। বাইরের শক্র তাকে কাবু করতে পারবে, এ সন্দেহ আমার কোনদিন হবে না।

মাষ্টারের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর দাক্ষাং পাওয়া গেল না।
জড়োদড়োভাবে তাঁর স্থী বেরিয়ে এলো। কালো রঙের
থপথপে চেহারার মহিলা। দৃষ্টি শুর্ অদহায় নয়. উদ্বিশ্ব।
তিনি কিছু বলার আগেই নরেশ বললঃ আপনার কোন ভয়
নেই, আমরা তাঁর বন্ধু।

মহিলা তাঁর কপালের থোমটা আর একটু টেনে দিলেন। সভ্যজগতের এই নিয়ম। পরিচিতের সঙ্গেই ঢাকাঢাকি বেশি।

নবেশ বললঃ নানারকম আশঙ্কায় তিনি হয়তো লুকিয়ে আছেন। তাঁকে জানাবেন যে প্রিয়দশীর মৃত্যু হয়েছে করোনারি পুষ্ঠিদে।

ভয়ে ভয়ে মহিলা বললেন: তবে যে গুনলাম-

ভূল শুনেছেন। আমি খবরের কাগজের লোক। প্রিয়দশীর মৃত্যুর খবর আমরা স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই ভাপতি।

খালি গায়ে চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে-ছিল। তাদের মধ্যে বড়টাকে নরেশ বললঃ বাবাকে খুঁজে আন।

ভেবেছিলাম, এই গল্পের শেষ ঐইথানেই হয়ে গেল। কিন্তু তা হল না। দিন কয়েক পরে এক সন্ধাবেলায় নরেশ এসে উপস্থিত হল। বললঃ চল একবার ত্রিবেদীঙ্গীর ব্যতি।

বিশ্বরে আমি অভিভৃত হয়ে গেলাম। এই সেদিন থাকে গায়ে পড়ে সে অপমান করল, আজ সেধে তাঁর বাড়ি ষেতে চাইছে!

আমার বিশায় দেখে সে বললঃ আশ্চর্য হচ্ছ তো! ত। একট হবে বৈকি।

বলে একখানা মাদিক পত্রের একটা পাতা খুলে আমার হাতে দিল। [ভারত সরকারের কল্যাণে এখন অল্প অল্প হিন্দি পড়তে শিথেছি।] পড়ে বুঝলুম, এই মাদিকপত্রে শিবশঙ্কর ত্রিবেদীর যে গোয়েন্দা কাহিনী ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল, তা আর বেরবে না। তিনি আর গোয়েন্দা কাহিনী লিখবেন না।

নরেশ বললঃ কেন লিথবেন না সে কথা তিনি জানান নি। স্বাই ভাবছে যে প্রিয়দশীর মৃত্যুতে তিনি ফুরিয়ে গোলেন। এ কথা সভা হলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম না।

ত্রিবেদীজীর বাড়ি পৌছে আমরা স্বস্থিত হয়ে গেলাম। মাষ্ট্রার কাঁদছেন, কাঁদছেন ত্রিবেদীজীও। মাষ্ট্রার বললেন প না না, এ আমি কিছুতেই নিতে পারব না।

ত্রিবেদীজীও গভীর ভাবে উত্তর দিলেনঃ তুমি নঃ নিলে প্রিয়দশীর আত্মাকে আমার সম্মান জানানে। ২বে না।

আমাদের দেখতে পেয়ে মাষ্টার বললেনঃ দেখনতো কী বিপদ, উনি ওঁর সমস্ত ডিটেকটিভ বইয়ের স্বত্ন আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন।

নরেশ এগিয়ে গেল ত্রিবেদীজীর পায়ের ধুলো নেবার জন্তে, আর আমি মৃথ ফেরালাম আমার চোথের জন লুকোবার জন্তে।

প্রিয়দশীর কি সতি।ই মৃত্যু হয়েছে !



# "ভারতবর্ষ"

সন তেরশত উনিশ সালের কথা। কি মেন একটা কাজ উপলক্ষে ত্বরাজপুরে গিয়াছি । আমাদের গ্রাম হইতে তবরাজপুর প্রায় পাচ কোশ রাস্তা, হাঁটিয়াই যাতায়াত করিতাম। কোন কোন দিন সকালে গিয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়াও আসিতাম। দরকার মত গক্তর গাড়ী লইয়া যাইতাম। রাস্তাবড় কদর্যা, তথনো ছিল, এথনো আছে।

ত্বরাজপুরে আমাদের পুলিশ থানা ছিল, দাবরেজেখ্রী অফিস, আর মন্সেকী আদালত ছিল। তবরাজপুরে কাপড়ের দোকান, নুন তেল মরিচ মুল্লার দোকান, তরকারীর বাজার ছিল। স্থাতে সোম ও শুক্রবার ছই-দিন হাট বসিত, পূজাপার্কণে ক্রিয়াকর্মে ত্বরাজপুর গেলেট ঘি, ময়দা, তেল, মদলা, কাপড় চোপড় ও তরি-তরকারী কিনিতে মিলিত। ধলিতে ভুলিয়াছি—ছবরাজ-পরে উংক্ট পিতল কাঁসার বাসন-কোসন পাওয়া যাইত। ত্বরাজপুরই আমাদের মত গ্রীবদের থাগড়াই বাসনের মভাব মিটাইত। কতক বাদন ত্বরাজপুরেই তৈরী ১ইত, কতক বা দোকানদারেরা জয়দেব কেন্দুলীর হইতে কিনিয়া আনিত। পাশের গ্রাম—টিকরবেতা ত্বরাজপুর ও টিকরবেতার কাদার বাদন আজিও মানকরের আপ্নার নামডাক বজায় রাথিয়াছে। কদ্মার মত ত্বরাঙ্গপুরেও একটা জিনিস ছিল, কাটা বাত্সা। পরিধি প্রায় ছয় হাত, বাাস তিন হাত-এমন একথানা চিনির বাত্সাও ত্বরাজপুরের ময়রারা তৈরি করিতে পারিত। বাত্সাটা এমন ফাঁপা হইত যে. একবিন্দু জল তাহাতে ফেলিয়া দিলেই সর্প্রনাশ। বাত্সা গলিয়া ফুটা হইয়া যাইত। ত্বরাজপুরের জিলিপিও থুব চমং-কার ছিল। একথানা জিলিপির ওজনপাচদের, এমন কি দশ দের পর্যান্ত হইত। হেতমপুরের রাজবাড়ীতে উত্তরপাড়ার ণাজা প্যারীমোহন গেলে হেতমপুরের রাজারা তাঁহাকে দন্দেশ রস্গোল্লার বদলে জিলিপি খাইতে দিতেন। উৎক্ট ঘি-এর জিলিপি, ওজন আধপোয়া, একপোয়া, থাইতে অতি স্বস্থাত ৷ প্যানীমোহন থাইয়া তারিফ্ করিতেন। সে দিনের লোকে বিবাহে ত্বরাজপুরের বড় কাটা বাত্মা ও বড় জিলিপি "সজ্" ( তর ) পাঠাইতেন। আজ কাল এ সব উঠিয়া গিয়াছে।

ত্বরাজপুরের আর একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল, বংসরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে নবরাত্রি হরিনাম সংকীর্ত্তন। ত্বরাজপুরের গৌরদাস মোহান্ত, ফল্টাদ কবিরাজ আর রামকল্প মোদী ইহার ত্তাব্ধায়ক ছিলেন। গিরিশচনদ্র গুঁই প্রভৃতি কয়েকজন ভদুলোক ইহাদিগকৈ সাহাযা করিতেন। এই উপলক্ষে বন ওয়ারী দাস, অবধৃত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দাস, অথিল দাস, স্থরেন আচার্যা প্রভৃতি অনেক নামকরা কীর্তনীয়া তবরাজপুরে লীলাকী**ৰ্ভ**ন আসিতেন। আমরা কয়েকদিন ধরিয়াই শুনিয়া আসিতাম। নবরাত্রটী আরম্ভ হইত চিকিশপ্রহর রূপে, তাহার প্র কর্ত্রপক্ষীয়গণ তাহাকে নবরাত্রিতে রূপাস্থরিত করিতেন। প্রধান উত্যোগী ছিলেন গৌরদাস মোহান্ত। নিকটবর্কী বরাগ্রামে ইহার পর্বা নিবাস, পর্বাশ্রমে জাতিতে কায়স্ত ছিলেন। সামাজিক অত্যাচারে গ্রাম ত্যাগপুর্বাক বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করিয়া ইনি আদিয়া ত্বরাজপুরে আশ্রম স্থাপন করেন। তুবরাজপুরবাসীগণ অতি স্বাভাবিকভাবেই ইহার হস্তেই সর্বাকশ্মের নেতৃত্বভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তুবুরাজপুরবামীগণ তাঁহাকে আপন হুইতেও এ**কাস্ত** আপনার বলিয়া মনে করিতে।।

আমার তথন কবি বলিয়া নাম কানাকানি স্থক হইয়াছে। স্থানীয় কাগজে কয়েকটি কবিতাও ছাপা হইয়া গিয়াছে। তুবরাজপুরের পরিচিত কয়েকজন যুবক আমাকে একটা অফুষ্ঠানপত্র আনিয়া দেখাইলেন। "ভারতবর্ধ" মাসিক পত্র বাহির হইবে, তাহারই কিছু কিছু কথা সেই প্রচারপত্রে ছাপানো ছিল। সম্পাদক এবং

কয়েকজন লেখকের ছবিও তাহাতে দেখিলাম। গোল দিড়িযুক্ত মুখে শরংচক্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা ছবির, আর সম্পাদক বিজেক্রলালের ছবির কথাটা বেশ মনে আছে। দেখিলাম লেখা আছে বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা। সে সময় ছয় টাকা দামের মাসিকপত্র বাঙ্গালায় একখানাও ছিল না। দাম দেখিয়া চিন্তিত হইলাম। তখন ছয়টা টাকা ক্রোগড় করাও আমার শক্ষে সম্ভব ছিল না। সিউড়ীতে কে একজন মন্তব্য করিয়াছিলেন—"সংবাদপত্রেও মূলধন নিয়োগ আরম্ভ হইল"। আমি সে সময় স্থরেশ সমাজ-পতির "সাহিত্য" মাসিকপত্রের গ্রাহক ছিলাম। "সাহিত্যে" একটা নৃতন ধাঁচের গল্প পড়িয়া চমক লাগিয়াছিল—"কাশীনাথ", লেখক শরংচক্র চট্টোপাধ্যায়। কেন জানি না মনে হইল এই সেই শরংচক্র। এবার "ভারতবর্ষে" ইহার লেখা পড়িতে পাইব।

দন তেরশত কুড়ি দালের আষাঢ় মাদে ভারতবর্গ প্রথম দংখ্যা বাহির হইল। বাঙ্গালার তুর্ভাগা, কাগজ বাহির হইবার পূর্কেই দম্পাদক বিজেক্দ্রলালের লোকান্তর ঘটিয়াছে। ত্বরাজপুরে গিয়া ভারতবর্ধ পড়িয়া আদিলাম। ভারতবর্ধের গ্রাহক দিউড়ীতেও ছিল। দন তেরশত একুশ দালের প্রাবণ মাদে আমি হেতমপুর রাজবাড়ীতে আদিলাম। কিছু দিন পরে মহারাজকুমার মহিমা-নিরঞ্জন বীরভূম-অক্সদ্ধান-দমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। বীরভূমের ইতিহাদের উপকরণ দংগ্রহের কাজে আমি দৃমিতির সহকারী দম্পাদকের কাজ গ্রহণ করিলাম। মহিমা-নিরঞ্জন ভারতবর্ধের গ্রাহক হইয়াছিলেন।

আমি যাওয়ার আগে মহারাজকুমার তই থানা বই ছাপাইয়া ছিলেন, একথানা নীরভূম রাজবংশ, রাজনগরের (সাবেক লক্ষ্র) মুদলমান রাজবংশের বিবরণ। অন্তথানি "রমাবতী" নাটক। বই তইথানি বিক্রয়ের জন্ত গুরুদাস চট্টোপাধাায় এও সন্সের দোকানে দিয়াছিলেন। দোকান তথন ২০১ নং কর্ণগুয়ালিশ দ্বীটে। একদিন মহারাজকুমার আমাকে লইয়া কর্ণগুয়ালিশ দ্বীটে আসিলেন। তথনো মোটরের চাল হয় নাই। মহিমানিরস্কনের ওয়েলেসলি দ্বীটের বাড়ী ভাড়াবিলি থাকিত। তিনি কলিকাভায় আসিয়া ৮৭০১ সংখ্যক রিপন দ্বীটের বাড়ীলেক গাকিস্তন। বাড়ীটা ভাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাতা রাজা

সতানিবঞ্জনের। এই বাড়ীতে একটা স্থল্ব স্যাণ্ডো গাড়ী ছিল, প্রকাণ্ড ছইটা সাদা ঘোড়া গাড়ীটা টানিয়া দৌড়াইত। মহিমানিবঞ্জন সেই গাড়ীতেই কলিকাতায় ঘ্রিয়া বেড়াইতেন। কণণ্ডয়ালিশ দ্বীটে দোকানের একটু দ্রে গাড়ীটা দাড়াইল। মহিমানিবঞ্জন গাড়ীতেই বিদিয়া রহিলেন। আমি দোকানে চুকিলাম—সেই আমার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চাক্ষ্য পরিচয়। গন্তীর অথচ স্থরসিক মান্থয়; বলিলেন—"বই তো বিক্রী হয় না। আপনাদের রাজারাজড়ার কাণ্ড। কেন গরীবের ঘর জুড়ে রাখা। একদিন আসবেন, বইগুলি নিয়ে ঘাবেন"। কথামত অপর একটা দিন আসিয়া বইগুলি লইয়া গিয়াভিলাম।

মহারাজকুমার কলিকাতায় আদিলে রিপন খ্রীটের বাড়ীতে আমার কথামত হুই একদিন কোন কোন সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করিতেন। জলধর সেন, পাচকড়ি वत्नाभाषााय, ऋत्वम ममाजभिक, दश्रमञ्जनाम त्याय, অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই রিপন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। আমি একদিন ছই শত এক কর্ণ ওয়ালিশ স্থীটের দোকানের উপর তলায় জলধর দাদার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেখি—দাদার কাছে শরচ্চন্দ্র চটোপাধ্যায় মহাশয় বসিয়া আছেন। মুখে সেই দাড়ী। জলধ্রদাদ। পরিচয় করাইয়া দিলেন। বদিয়া থাকিতে গাকিতে দেখি--শরচ্চন্দ্র কি একটা মুথে পুরিয়া এক গ্লাস জন খাইয়া ফেলিলেন। গোলাকার দলাটা একট মোটা। পরে শুনিয়াছি সেটা আফিংএর দলা। জল থাইয়াই তিনি একটা দিগারেট ধরাইলেন। পরে শরচ্চক্রের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত হইয়াছিলাম। কিছ-দিন পরে শরচন্দ্র গোঁফদাডিটা ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বাজে শিবপুরের বাড়ীতে গিয়াছি, পাণিত্রাণে গিয়াছি, পণ্ডিতিয়া রোড়ের বাড়ীতেও বহুবার আসা যাওয়। করিয়াছি।

"ভারতবর্দে" আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় "গ্রাম্য গাথা ও প্রবচন প্রসঙ্গ।" তাহার পর মহিমা-নিরঞ্জনের নামে এবং আমার নিজ নামে অনেক লেখাট "ভারতবর্দে" বাহির হইয়াছে। "ভারতবর্দের" নিকট আমার ঝণের পরিমাণ অনেক। আশ্বিন — ১৩৬৯ ]

হরিদাস চট্টোপাবা 🚉 🚉 বং তাঁহার কনিষ্ঠ স্থবাং শুশেখরের সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতায় দাড়াইল। স্থধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বন্ধবে রূপান্তর লইল। তাহার সঙ্গে কত কথারই না আলোচনা হইত। বাঙ্গলা দাহিত্যের এই দরদী বন্ধর অকাল লোকান্তরে সাহিত্যিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হুইলেও তাহাকে একট্ স্মীহ করিয়া চলিতাম। বাক্তিগ্তভাবে তাঁহার দারা আমি বিশেষরূপে উপকৃত হুইয়াছি। প্লার থিয়েটার আর্ট থিয়েটার লিমিটেডে পরিণত হইলে তিনি তাহার অক্তম ভিরেকটার হইয়াছিলেন। আমি কলিকাতার আসিলে নাট্যকার অপ্রেশচন্দ্রে বাডীতেই উঠিতাম। প্রায়ই থিয়েটারে হাজিরা দিতাম। সেই হতে হরিদাস চটোপাধ্যায়ের সঙ্গে নানান গলগাভার প্রযোগ ঘটিত। স্থার থিয়েটারের উপরের ঘরে বড বড শাহিতারগীরা আসিতেন। শরং চাইজ্জে, রাথাল্দাস বাছজে, শ্রীয়ক্ত স্থনীতি চাট্ডেল—এমনই অনেককে সেখানে দেখিয়াছি।

শরংচন্দ্রের কথা প্রদঙ্গে হরিদাস একদিন বলিলেন--"প্রমণ ভটচাজ আমাদের বন্ধ ছিল। শরং চাটডের মঙ্গেও তার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। শরংচন্দ্র তথন রেপ্রনে। প্রমণ একদিন শরংচন্দ্রের লেখা চরিত্রহীনের পাণ্ডলিপি এনে দেখালে। আমি সেটা পড়ে ফেরং দিলাম। বললাম—এটা ভারতবর্ষে বের করবো না। ুবে এর অন্য গল্পটল নিয়ে এস ছাপাবো। প্রমণের গত দিয়েই "বিরাজ বৌ" প্রভৃতি পাই। কিছু দিন পরে শরংচন্দ্র রেম্বন থেকে একথানা পত্র লিখলেন। পত্র-খানার মশ্মার্থ -আমি রেঙ্গন থেকে চলে যেতে চাই। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন, শ' চারেক টাকা টেলিগ্রাফিক মনি অভারে পাঠিয়ে দেবেন। টাকাটা থামি সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই টাকাটা পেয়েই শরংচন্দ্র কলকাতায় চলে আসেন। "ভারতবর্ধ" তার লেখা পেয়ে খুবই উপক্বত হয়েছে, অবশ্য "ভারতবর্ধে"র প্রসাতে শরংচন্দ্রের নামটাও ছডিয়েচে।"

নিজের পিতাঠাকরের কথায় আর একদিন বললেন— বাদবিহারী ঘোষ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধাায় (শুর আশু-তােষের পিতা) প্রভৃতি একটা মেদে থেকে কলেজে পড়া- শোনা করতেন। বাব। এঁদের বাজার সরকার ছিলেন।
একদিন গঙ্গাপ্রসাদ বাবাকে বলেন—সামরা থেয়েদেয়ে
কলেজে চলে ধাই, তুমি তো চুপচাপ বসেই থাক। যদি
খান্কতক বই এনে দিই বিক্রীর চেঠা দেখতে পার। যা
লাভ হবে সেটা আলাদা রেথে মহাজনের টাকাটা রোজই
মিটিয়ে দিও। গঙ্গাপ্রসাদ প্রথম প্রথম ভাক্তারী বই এনে
দিতেন। বাবা বইগুলি বিক্রী করে লাভের প্রসাটা
কাগজে মৃড়ে রেথে সন্ধোর সময় মহাজনের টাকাটা মিটিয়ে
দিয়ে আসতেন। বাবা প্রথম ভাক্তারী বই বিক্রী করতেন
বলে ধথন বইয়ের দোকান খোলেন—দোকানের নাম দেন
"বেছল মেডিকেল লাইবেরী"।

গঙ্গাপ্রসাদই বাবার বিয়ে দিয়েছিলেন, তথন তো কলক তার বাডী ঘর নাই। তাই মা প্রথম পঙ্গাপ্রসাদের বাড়ীতেই উঠেছিলেন। বৌ-ভাতও গ্লাপ্রসাদের বাড়ীতেই হয়েছিল। আমরা যথন কিত্বড় হয়েছি, আমরা পড়া শোনা ভেডেছি, বাবা একদিন আমাদের ছুই ভাইকে স্থার . আন্তরেষকে প্রণাম জানাতে নিয়ে গেলেন। আমরা **গিয়ে** -তাকে প্রণাম করলাম। তিনি আদর করলেন, মিষ্টি আনিয়ে দিলেন। আমরা মিষ্টিমূথ করে চলে এলাম। ফেরবার পথে বাব। বললেন--" মার কথনে। এমুথো হয়োনা, টেকণ্টবইএর জন্যে বা অপ্র কিছুর জন্যে কোন দিন কোন সাহায্য চাইতে এসন। ভগবানের আশীর্কাদৈ তোমাদের অবস্থা কিছু ভাল হয়েছে। তোমাদের মনে হতে পারে হয়তো আমার পূর্কাবস্থার কথা মনে করে উনি . তোমাদের উপর একট অবহেলার ভাব দেখিয়েছেন। হয়তো দেটা সভিা নর, ভোমাদেরই মনের ভ্রম, ত্রু কাজ কি. এদোনা। সংপথে থেকো, কোন রকমে চলে যাবে"। কত লোক আমাকে কত অমুরোধ করেছে। কিন্তু আমি আজ প্রান্ত বাবাব আদেশ লঙ্ঘন করে. স্তর আন্ততোষকে বিরক্ত করিনি। এত দিন যথন কেটে গেল, ভবিষাতেও আর যাবনা"।

বাবার কাছে আর একটা শিক্ষা পেয়েচি। আমাদের দোকানের ছবার হিদেব হয়। একবার পূজার আগে, আর: একবার বছর শেষ ছবার মুখে। দেখতাম বাবা এক এক জনের হিদেব করিয়ে পাওনা টাকাটা এবং হিসাবের কাগজটা আলাদা আলাদা রেখে দিতেন। লেখক এলে তার টাকা আর হিদেব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে বদতে বলতেন। আমিও দেই ধারাটা বজায় রাথার চেষ্টা কোরেচি।

একবংসর ভূনি বাবু ( অমৃতলাল বস্থ ) টাকা নিতে এলেন, আমি হিসেব এবং টাকা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বসতে বললাম। তিনি বললেন তোমার কাছে আমার সব দেনা শোধ হয়ে গিয়ে এই পাওনা হয়েচে তো। আমি বললাম আছে হাঁ। তিনি বললেন এটা—তো ভাল কথা নয় বাপু। তোমার বাবার আমল থেকে দেনা করে আসচি, আজ সেটা পরিদ্ধার হয়ে গেল! এ তো অমস্থলে কথা। তুমি গুটী পঞ্চাশ টাকা দাও, আর টাকাটা আমার দেনার ঘরে লিথে রাথ। আমি হাসতে হাসতে টাকাটা ভূনি বাব্র হাতে দিলাম।" এমন কত গল্প আছে।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ভাল অভিনেতাছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচালনায় তাঁরা একবার চন্দ্রপ্তর অভিনয় করেছিলেন। হরিদাসের কি ভূমিকা ছিল মনে নাই। চন্দ্রগুপ্তেই হোক কি অন্ত কোন অভিনয়েই থোক তাহার
একজোড়া গোঁকের দরকার হয়। তাড়াতাড়িতেতিনি একজ্বন সহ-অভিনেতার গোঁক ধরিয়া টান দিয়াছেন,সে বলিয়া
উঠিল---'আঃ এ যে আমার গোঁক'। হরিদাস বলিলেন
— 'তুমি আর একটা নাও না, আমার এথনই চাই আমাকে
দাও'। সে বলিল "বাঃ এটা আমার নিজের'। 'তোমার
কি কেনা,' বলিয়া হরিদাস আর একটা টান দিতেই সে
যন্ত্রণায় অন্তির হইয়া হরিদাসের হাতটা জোরে ছাড়াইয়া
দিল। তথন হরিদাস বুঝিলেন— এটা উহারই নিজম্ব আদি
ও অক্রেমি। হরিদাস বলিলেন --তার গোঁক জোড়াটা
কিন্তু ভারি স্কন্দর ছিল।

শরংচন্দ্রের "পল্লীসমাজে"র হরিদাসনাট্যরূপ দিয়েছিলেন, কেন জানিনা সেটা অভিনীত হয় নাই। "মানমন্ত্রী গালস স্কুল" শনিবারের চিঠিতে ছাপানো হয়। তিনি শনিবারের চিঠিতে পড়িয়া বইথানার আট থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ছবিরও তিনি একজন ভাল সম্মানার ছিলেন। তাঁহারই ব্যবস্থাপনায় "ভারতবর্ষে" কিছুদিন ধরিয়া মাধে মাদে অনেক নামকরা লোকের ছবি বাহির হইয়াছিল। যে মাসে যিনি লোকান্তরিত হইয়াছিলেন সেই মাসে তাঁহার ছবি ছাপানো হইত। বেশ রসিকতার সঙ্গেই তিনি কথার পিঠে কথার উত্তর দিতেন। অতি সংক্ষিপ্ত চিঠিতেও তাঁহার রসিকতার আমেজ থাকিত। "ভারতবর্ষে"র নিয়্মিত প্রকাশ এবং স্কুষ্ঠ্ পরিচালনার জন্ম তাঁহার বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ছিল। যত বড় লেথকই হউন, লেথার ন্যায়া প্রতিবাদ প্রকাশে হরিদাসের কোনদিন কুণ্ঠা দেখিনাই।

একদিন রাত্রে তাঁহার বালীগঞ্জের বাডীতে আমার নিমন্ত্র। বলিয়া দিলেন "আটটার আগে আদবেন না। আবোর নয়টার পরে এ বাড়ীর হেঁদেল বন্ধ হয়ে যায়"। আটটা কয়েক মিনিটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি একটু বাড়তি রকমের আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন এবং নানা রকমের গল্প স্থা করিলেন। নয়টা বাজিতে যায় দেখিয়া আমি চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। তিনিও যেন উঠি উঠি ভাব দেখাইয়া বলিলেন-তা কি মনে করে ৭ আমি বললাম---আমি এথানে থাব। বললেন—দে কি হঠাং! ওঃ হো সাপনাকে থাবার নেমন্তর করেচি না। তাদে তো কাল। আপনি পল্লীগ্রামেঃ লোক হলেও বহুদিন তো কলকাতায় আদচেন। তারিথটা ভূল করলেন। আমি বলিলাম—সামি যেথানে থাই (সে সময় নিকটেই শ্রীযক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দুখান পার্কের বাড়ীতে থাকিতাম। দেখানে জবাব দিয়ে এদেচি। এখন আজ তো থেতে দিন্। আগামী কালকের ব্যাপার কাল দেখব। তথন বেশ পরিপাটীরূপে থাওয়াইয়া জেদ করিয়া বলিলেন—দেখুন ভুল যথন হলোই। তথন কাল যেন অতি অব্য আদ্বেন। আপুনি যাই বলুন নেম্ভন্টা আপনার কালই ছিল। যাক আজ যথন লোকসানটা হলো. কাল যেন আসতে ভুলবেন না। বলা বাহুল্য ভারপ্রদিনও গিয়া থাইয়া আসিয়াছিলাম।

স্বনামধন্ম পুণাচরিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং তাহার স্ক্রোগ্য পুরন্ধয়ের স্কৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিনেদন এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণকে আশীর্মাদ জানাইয়া এই রজতজয়ন্তী বংসরে "ভারতনর্মের" সাফলাপূর্ণ দীর্ম জীবন কামনা করিতেছি।

# স্বামী বিবেকান্দ ও আধুনিকতা

## শ্রীদিলীপকুমার রায়

আবালা শুনে এসেছি মানবচরিত্র সর্বত্রই এক। রটনাটা থে মলতঃ অসতা এমন কথাও বলাচলে না। কিন্তু তবু ওদেশের বহু নরনারীর দঙ্গে মেলামেশা ক'রে আমার বার-বারই মনে হয়েছে যে ওদের মনপ্রাণ আমাদের থেকে বেশ একট আলাদা। সাধারণভাবে যে কোনো সত্র দিতে र्जालक मिक्रल পড়তে হয় মানি, তবু বলব -- না, দৃষ্টা छ দিয়েই বলি না কেনঃ ওদের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রতিভার ক্রণ মহজ, আমাদের মধ্যে দার্পনিকতার প্রভাব বেশি। ওদের মধ্যে রাজসিকতা প্রবল, আমাদের মধ্যে তামসিকতাই বেশি চোথে পড়ে, অথচ সেই সঙ্গে এ- ও না ব'লে পারি না ধে আমাদের মধ্যে মহাজনর। যত সহজে সাত্তিক হতে পারেন – ওদের মহাজনরা কিছতেই তত সহজে নিরীহ নিবুতিমার্গী হ'তে পারেন না। অক্তভাবে বলা যায়- ওক প্রবৃত্তিতে এহিক, আমাদের শ্রেষ্ঠ মাতুষ বেশ একট অনৈহিক—otherworldly। ওদের দেশে পরিবর্তন দ্রুত হ'লে মাল্যৰ শক্ষিত হয় না, আমরা হই। অতা ভাষায়, খামরা ওদের চেয়ে সমাজে ও ধর্মে চের বেশি রক্ষণশীল conservative-—অন্ততঃ এ-পর্যন্ত হ'য়ে এসেছি। আর এই জন্মেই হয়ত ই'রাজকে চড়াও হ'তে হয়েছিল এদেশে। বিশ-চল্লিশ বংসর আগেও ওদের মতিগতির পরিচয় পেতে বিদেশ গেলে আমাদের জাত যেত—একঘরে হ'তে হ'ত। কিন্তু ওরা যথন এদেশে এসে জাঁকিয়ে বসল তথন প্রাণপণে চোথ বুঁজে থাকতে চাইলেও চোথে পড়ল বৈ কি ওদের কাতিকলাপ--রেল রে, হোটেল রে, ক্লাব রে, শৈলাবাস ের, গ্রামোফোন রে, মোটর রে, রেডিও রে—কী নয় রে ? দেখতে দেখতে আর চমকে উঠতে উঠতে আমাদের একট্ ্কট্ক'রে চৈত্ত হ'লঃ তাই তো, এ-মেচ্ছদের চলার र पर रमिश योगारमत रहरत यरनक रविभ कलम्— अरमत ্রানায় আমরা চলি যেন প্রায় চিমা তেতালায় বা আডা-

ঠেকার! এ-ও স'য়ে ছিলাম—ওদের উঠতে বসতে
আমাদের নেটিভ বলা, বাবু বলা—কিন্তু সেই সঙ্গে ঘটল
একটি অঘটন: ওদের প্রাণশক্তির ছোয়াচে আমাদের ঘুম
ভাঙল, ওদের গতির ছোয়াচে আমাদের গজেলুগমন লজ্জা
পোল। ফলে আমাদের প্রাণে না হোক মানে বাঁচতে
দীক্ষা নিতে হ'ল ওদের হরিংগতির; মন্তরকর্মাকে মন্ত্র দিল
বিশ্বকর্মার দল—নেটিভকে গাইতে হ'ল:

"আমরা বিলেতকেরতা কভাই, আমরা সাথেব সেজেছি স্বাই।

আমরা কী করি, নাচার, স্বদেশী আচার করিয়াছি

সব জবাই !"

জবাই না ক'রে উপায়ও ছিল না—আদিসে চাকরি করতে হ'লে কার্সি ছেড়ে ইংরাজি শিখলে স্থবিধে, ধৃতি-চাদর ছেড়ে হাটকোট। এ সব হয়ত বাহা, কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি অঘটন ঘটল—আমর। ইংরাজি ভাষাটায় হঠাই চমংকার পোক্ত হ'রে উঠলাম —বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে শিক্ষিতবৃদ্দ সতিটে রসিয়ে উঠলেন এ-আশ্র্য উদ্দীপনাময়ী, প্রাণদা, বলদা, বরদা ভাষায়। আমরা শুধু শেলি, কীট্স্, বাইরন, শেক্ষপীয়র আওড়ানোই নয়—এমন বক্তৃতা দিতে স্থক করলাম সাহেবি ভাষায় যে ওদের সতিটে তাক লেগে গেল। এরই ফলে আমরা এদে পড়লাম সেকাল থেকে একালে—হলাম আধুনিক।

স্থোদয়ের প্রথম রশ্মিকে অভিনন্দন করে স্বপ্রথম উচ্চতম শিথরগুলি। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আমাদের দেশের শিথরচারী পুরুষদের মধ্যেও অগ্রণী। তাই তার মন যে যুরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অরুণাভায়সন্আরে রঙিয়ে উঠনে এতে। জানাই। অত্পর ক্ষেক বংস্রের মধোই আমরা সজাগ হ'য়ে উঠলাম যে, তিনিই ক্রলেন এক

অভিনব আবৃনিক যুগের স্ট্রনা, ওদেশের নানা ভাবধারার শ্রেষ্ঠ রংরূপ নিয়ে অকুতোভয়ে আমাদের মনকেও দেআভায় রঞ্জিত ক'রে তুললেন। বললেনঃ ওদের কাছে
আমরা শিথব সংঘ গড়তে, কর্মতংপরতা—efficiency
আর ওরা আমাদের কাছে শিথবে ধাান, তপস্থা, যোগ,
বেদান্ত। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—আমরা দেব আমাদের
যা দেওয়ার আছে, তোমরা প্রতিদানে দাও তোমাদের যা
দেওয়ার আছে। "স্বামী-শিল্প-সংবাদ" এর প্রথম অধ্যায়ে
স্বামীজি একথা চমংকার ক'রে বলেছেন— দুইবা।

এ-সম্পর্কে একটি অবিশারণীয় শ্বতি আজো মনে জেগে দীপ উক্তির-মামার স্মৃতিচারণ প্রথম খণ্ডের দিতীয় পর্ব ৪৭০---৪৭১ পৃষ্ঠায় ফলিয়েই লিখেছি। তাই শুধু শেষটুকু উদ্ধৃত করি—যেটকতে স্বামীজির কথা বলেছিলেন তিনি লগুনে ১৯২০ সালে। বলেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে লণ্ডনে সভা ডাকা সম্পর্কেঃ "দিলীপ, আমরা এ-স্বাধীন দেশে এদেও কি আমাদের জাতীয় অগোরৰ লজ্ঞা-হীনতা ভীরতা প্রচার ক'রে এদের আদর কাড়তে ছুটব ? এ হয় কখনো এরা আর ঘাই পারুক না কেন. কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না-নিশ্চয় জেনো। এখানে এদে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি থাদের দৌলতে ভারত বড হয়েছিল —যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাই তো তিনি এদের শ্রদ্ধান্ত প্রেছিলেন। তিনি এদেশে এসে এদের ডাক দিয়ে-ছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ব'লে -- কাঁত্রনি গাননি আমাদের হাজারে। তুদশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কীভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্যকীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেন নি— আমরা বড আর্ত, দীনহীন, রূপার পার। 'ভারতের বড় দিকটার পানেই চোথ তুলে তাকাও—তার . বাইরের দারিদ্রাকেই বড়ো ক'রে দেখো না।' আমেরিকার দামনে তিনি মাথা উচ় ক'রেই বলেছিলেন ভারতের ধর্ম-তত্ত্বের মহিমার কথা-যদি কেনে ভাসাতেন 'ছটি ভিক্ষে পাই গো' ব'লে, তাহ'লে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদর।"

তার পরে স্বামী রামতীর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও কবি নিজেও

ঠিক এই কাজই করেছিলেন—এই পারম্পরিক দান-প্রতিদানের সম্বন্ধের বনেদ গেঁথে নিজের নিজের চঙে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজিই ছিলেন পুরোধা—ভারতের প্রথম ধর্মীয় সংস্কৃতিদত, ওদেশে বেদাস্তের প্রথম উদ্গাতা। তাঁকে এজন্যে বহু বাধাবিত্ব অতিক্রম করতে হয়েছিল, বহু তুঃথ ও নিন্দা সইতে হয়েছিল—স্বোপরি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল নার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কিন্তু এ হ'ল তার আধুনিক প্রচার-মিশনের মাত্র একটি मिक। । अर्पार्भ এर्पार्भत <u>ध</u>्यष्ठं मम्भरापत হतित लुप्ते বিলিয়ে তিনি দেশে ফিরে এর পান্টা—Converse— ঘোষণায় লেগে গেলেন—এদেশে থানিকটা য়রোপীয় চত্তেই সেবাধর্মকে লোকপ্রিয় ক'রে এবং কুসংশ্বারবর্জিত মঠের পত্তন ক'রে। যুরোপীয় সংস্কৃতিকে আমাদের দেশে জাঁর আগেও কয়েকজন বরেণা মনীধী বরণ করেছেন, যথা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের পত্তন ক'রে, ও মধু-স্থান-বন্ধিম যুরোপীয় সাহিত্যের-রস বাংলায় আমদানী ক'রে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম তথা কর্মলোকে পাশ্চাতা প্রাণশক্তিকে ব্যাপকভাবে ছডিয়ে দেন প্রথম স্বামীজি -তার তীর বৈরাগ্যে, প্রাণোন্মাদী বক্ততায়—সর্বোপরি, তাঁর রোমান্টিক নবজাগতিমস্থের তথা বহ্নিময় ব্যক্তিরূপের ফুল্মুরিতে। মান্তবের ঘুমস্ত শক্তি স্বচেয়ে সহজে জেগে ওঠে দিখিজয়ীর प्रेक्षारत । यामी कि ७- प्रेक्षारतत मरक करफ निर्लंग भन्न भरू भरू-দেবের কাছ-থেকে-পাওয়া জ্ঞানভক্তির ওন্ধার ও ঝংকার। কলে দেশের ঝিমিয়ে-পড়া মনে উঠল শিহরণ জেগে।

"রোমান্টিক" বিশেষণটি অন্থাবনীয়। কারণ স্বামীজির চুপ্রকশক্তির মধ্যে এই রোমান্টিক উদ্দীপনার মালমসলা ছিল অপর্থাপ্ত। এ-যুগে আমরা হয়ে পড়েছিলাম থানিকটা দিনগতপাপক্ষয় করে চলারই পক্ষপাতী। তাই স্থভাগ প্রায়ই বলত: "আমাদের বরণ করতেই হবে স্বামীজির aggressive Hinduism এর বাণী—নির্বিবাদী ভালোমান্থ্যের দিন গত—স্বামীজির কথায় কান দিতে হবে—চড়াও হ'তে হবে, আর তারই জন্যে চাই সবপ্রথম স্বাধীন হওয়া।" কিন্তু আমাদের মনে এ স্বাধীনতার অভীপ্যা সবপ্রথম ব্যাপকভাবে জেগে উঠেছিল যথন স্বামীজির আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচাবের তুরীপ্রনিতে আমরা চম্কে উঠলাম এ-অ্বট্নের রোমান্সে। স্বামীজি

যুখন আমেরিকার তুরবস্থায় পড়েন তথন তাঁর কণায় কেউ কর্ণাতও করে নি। কিন্তু তার পরেই ধ্বন শিকাগোর বিশ্বমানবিক ধর্মভায় স্বামীজির বিতাৎপ্রবেশে হাজার হাজার মার্কিন নরনারী বিচলিত হ'য়ে উঠল, তথন আমরা বললাম: "তাই তো হে। চিরদিন ওরাই আমা-দের চমকে দিয়েছে। এথানে দেখি শোধ তুলল আমাদেরই মতন ভেতো বাঙালী—যাকে আমরা 'কর্মনাশা' নাম দিয়ে শাপমণ্যিই দিয়ে এদেছি—অনেক গুলি ভালোমাসুয়ের পো-র মস্তক-ভক্ষণ করার অপরাধে। অতএব ও গোঁদাই, এদো চাদর গায়ে দিয়ে ছোটা যাক, দেখে আসি কী ব্যাপার--শুনে আসি কী বলে নরেন্দর। মনে হচ্ছে বুঝি বা এ-পুমের দেশে হঠাৎ একটা কিছু ঘটবার মতন ঘটল। নৈলে কি তোমার আমার মতন ছাপোধা মনিয়ার বুকেও কেমন যেন ঘরছাড়া ডাক বেজে ওঠে ? -চলো চলো!" আমার বাল্যকালে স্বামীজির তিরোধানের পরেও এই রোমান্সের কিছ রেশ শুনেছি প্রাণভরে—এ একটও অত্যক্তি नय ।

এই রোমান্সের শিহরণ চেউয়ের পর চেউয়ের উচ্ছাস গসে লেগেছিল স্বামীজির দিগিজয়ী হ'য়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে। কান পেতে শুনলে আজও চম্কে উঠতে হয় কলম্বোয় ১৬ই জাল্লারিতে (১৮৯৭) তার প্রথম বক্তবার শহাধানিতে। বললেন স্বামীজি সঘনেঃ

"আগে আগে আমি ভানতাম থে, ভারত পুণা ভূমি, আজ থামি আপনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে এ-বিধয়ে আমি নিঃসংশয়। 
অবাবরই পৃথিনীতে অধ্যায় সত্যের বান বইয়ে দিয়েছেন। এখান থেকেই দর্শনের বিপুল জোয়ার প্রবহমান হয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচাকে প্লাবিত করেছে, আর এখান থেকেই দের সে-স্রোত বইবে যার স্পর্শে জগতের বস্তুতান্ত্রিকতা ছিললাভ করবে। আপনাদের বলছি আমি—এ হবেই হবে।"

"গেরুয়া-পরা সমিসি বলে কি হে?" শুধালেন কিনির প্রবীণরা চোথ কপালে তুলে! "আমরা জগতের চেহারা বদলে দেব—আমাদের অধ্যাত্ম শক্তির পরশ-পাথরের ছোঁওয়ায়? আঁগা? আমরা—যারা—ডি. এল. বায়ের ভাষায়— "পাঁচশো বছর এমনি করে আসছি সরে সমূদার, এইটে কি আরস্টবেনাকো-—ত্থাবেশি জ্তোর ঘায়? সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি জ্থা দেনা বাবা,

ত্বা বেশি, ত্যা কমে--এমনিই কি আদে যায় ?" অ গোঁদাই ছাপোধা মনিগ্রি আম্বা---্সাতেও নেই পাচে-নেই--অথচ নরেন্দর বলে কি: 'The mild Hindu ha always been the blessed child of God...Abhi Abhih! We have to become fearless, and ou task will be done-নিরীহ হিন্দ ভগবানের মানদপ্ত আমর অভীঃ হলেই হাতে হাতে দিদ্দিলাভ ' এব ব্যাপার, গোঁমাই ? ভনে তাক লেগে গেল যে! বলে ি নৱেন্দ্ৰ ?—'To the other nations of the worl religion is but one among the many occupation of life—অপর দেশে ধর্ম আর পাঁচটা বুত্রির মধ্যে একটা-রাজনীতি বে, সামাজিকতা বে, অর্থস্থুখ রে, ক্ষমতাবিলা রে, রকমারি ইন্দ্রিতৃপ্তি রে - কত কীরে - কেবল পাচমিশেলের সঙ্গে থাকু না একটু ধর্মেরও অমুপান ও দেশের লোককে গিয়ে শুধাও, দেখনে তারা এ-ও-ং অনেক কিছুরই থবর রাথে। কিন্তু যদি ধর্মের কং পাড়ো, তাহ'লে তারা বলবে যে তারা নিয়মিত গির্জা যায় ও অমৃক খুষ্টীয় অভিধায় অভিহিত। তারা ভা এইটুকু জানাই यथष्टे'\* - ওনছ নরেন্দর বলছে ?

স্বামীজি অতঃপর বক্তৃতার পর বক্তৃতায় আরো ক কীই না বললেন—দেখালেন কত দৃষ্টান্ত দিয়ে যে, ও এইভাবে চললেও আমাদের চলার ছন্দ ঠিক উল্টো—অর্থ আমরা এই আর-পাঁচটার থবর রাথি না, বলি এফ অবান্তর, রাথার মতন থবর কেবল একটি—ধর্ম। মা পড়ে প্রমহংসদেবের বিচিত্র কথিকাঃ

চলে পণ্ডিত নৌকায়, মাঝি অদ্রে আদীন

হালটি ধ'রে

পণ্ডিত পুছে: "জানিস কি তুই দর্শন বেদ

পুরাণ ওরে

"না ঠাকুর।"—"সে কি ? তায়, বেদান্ত ?"—"জানি না. ' ঠাকুর।"—"তম্বদার ?"

\*স্বামীজির "First lecture In the west" দ্রপ্তব্য

মাঝি হাদেঃ "আমি নুধা ঠাকুর, কোনো বিভাই নেই আমার।"

পণ্ডিতও হামে গোলে চাড়া দিয়েঃ "৩। বটে, এসব কঙ্গন জানে ?"

সহসাঁ উঠল ঝড়। মাঝি বলেঃ "সামাল ঠাকুর! স্থোতের টানে

নাও বুঝি ভোবে — তন্যে নিশ্চয় সাঁতার জানেন আপনি, স্বামী ?"

পণ্ডিত বলেঃ "বলিস কি ? ওরে, সাঁতার দিতে তো জানি না আমি।"

মাঝি বলেঃ "আমি জানি না পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, তম্বসার.

হাবি জাবি আরো কত কী জানি না, কেবল ঠাকুর, জানি সাঁতার।"

আমার মাতামহ ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্রমন্ত্র্মণার দক্ষিণেশ্বরে যেতেন পরমহংদ দেবের গলক্ষতের চিকিংসা করতে।
(কথামতে তাঁর নাম আছে।) তিনি আমাকে বলেছিলেন—
এ কথিকাটি তিনি ঠাকুরের শ্রীম্থেই প্রথম শোনেন।
( আরো বলেছিলেন যে, ঠাকুর প্রায়ই গাইতেন একটিগান:
"রামকো জোন জানা দো কাা জানা হয় রে ণ্")
কলম্বোয় ও অন্তর স্বামীজির নানা বক্তৃতার স্বর
ছিল এই কথাই: যে, হিন্দু এ-ও-তা হাবিজাবির থবর
না রাথলেও একটি জিনিদের থবর রাথে—ধর্ম, যার নাম
দে দেয় পরমার্থ। অর্থাং, পরম বস্তু হ'লেন তিনি, তাই
তাঁকে জানার নামই সার্থক জ্ঞান—আর সব জ্ঞান—কি
না উহিক জ্ঞান—না হ'লেও চলে, যদি এই জ্ঞানের জ্ঞান
একবার অস্তরে আলো জালায়।

এই প্রত্যয় আবহমানকাল ভারতের কাছে প্রম ঈিপ্সত ব'লেই গণ্য হয়েছে—"নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিং"—তাঁকে জানলে দবই জানা হয়। তাই তাঁকে জানায় যে বিজা, তারই নাম দেওয়া হয়েছে "পরা বিজা"— বাক্ দব অপরা বিজা, অর্থাং গৌণ, মুখ্য নয়। স্বামীজি তাঁর নানা ভাষণে ঘূরিয়ে ফিরিয়ে কেবল এই বাণীরই ভাদ্য করেছেন—ধর্মকুর নামই বৃদ্ধি, ফন্দির নাম ছবুদ্ধি। তাঁর একটি প্রিয় বচন ছিলঃ "চালাকি ক'রে কোনো মহং কাজ হয় না।" প্রায়ই বলতেন—ভাবের ঘরে চ্রি করলে পব ড্ববেই ড্ববে—যেজন্যে ধর্ম-যে-ধর্ম পেও ড্বেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন (১৮৯৪ সালে)ঃ "ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা? জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছংমার্গ, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। তুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ্বজ্ঞান! ভাল মোর বাপ!! হে ভর্গবান! এমন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, রোলোকেও নাই, স্বভ্তেও নাই, ধর্ম এখন ভাতের ইাড়িতে।"

এ-যুগের একটি মহং প্রবণতা –দব কিছু প'ড়ে পাওয়া বুলির যাচাই করা। স্বামীজির মধ্যে এ প্রবণতা দীপামান হ'য়ে উঠেছিল তার অন্তরের তেজোদীপ্তিতে। বলীয়ান মান্তধের একটি ধর্ম---সব কিছুকেই প্রবল ভাবে অত্বভব করা। স্বামীজি ছিলেন বীরসিংহ, কাজেই তাঁর প্রাণ ধিক ধিক ক'রে উঠত -চালাকি, ছুঁংমার্গ ও ভাবের ঘরে চুরি দেখে। তিনি স্বাস্থঃকরণে চাইতেন বৈ কি যে, আমরা ধর্মকেই একান্ত হ'য়ে বরণ করি, কিন্ধ চারদিকে ক্পট্তা ও মিথ্যাচার দেখে আহত হ'য়ে আমাদের অধঃপতনের জন্যে আমাদের তীব্রভাষায় তির্দ্ধার করতেন। আর তাঁর প্রাণোচ্ছল মন স্বচেয়ে প্রীর বেদনায় ছেয়ে যেত যথন তিনি দেখতেন তামদিকতাকে আমরা প্রশ্ন তার "ভাববার কথা"র—তিনি লিথছেনঃ "দেখিতেছ না সত্তপ্তের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমদা দমুদ্রে ডুবিয়া গেল ? ধেথায় মহাজভবুদ্ধি পরা-বিজামুরাগের ছলনায় নিজ মুর্থতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে ে যেথায় ক্ররকর্মী তপস্থাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকে ও ধর্ম করিয়া তুলে; ধেথায় নিজের সামর্থাহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই--কেবল অপরের উপর সমস্ত দেশি নিকেপ, বিছা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠন্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং দর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুদেব নামকীর্তনে—দেদেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?"

এখানে কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন যে স্বামীজি তো তাহ'লে অপরের 'পরে যে অভিযোগ আনছেন নিজেই সে অপরাধে অপরাধী, যেহেতু তিনি ভারতের অতীত

নামকীর্তন"—যত্র তত্র প্রচার মহিমা—"পিতৃপুক্ষের করে এদেছেন, তাহ'লে ভুল বলবেন। খুপ্তদেবের একটি কথিকা আছে-এক গৃহত্বের তিনটি চাকর ছিল। তিনি বিদেশ যাবার সময় তালের হাতে কয়েকটি মূলা দিয়ে যান। ফিরে এলে হন্ধন চাকর বলে তারা গছিত মুদ্রা থাটিয়ে বাড়িয়েছে। প্রভু খুদি হ'য়ে তাদের পুরস্কার দেন। তৃতীয় চাকরটি তাঁর দেওয়া মুদ্রাটি ফেরং দিয়ে বলে দে টাকাটি সমত্বে রক্ষা ক'রে এসেছে—পাছে থোওয়া যায় এই ভয়ে। প্রভূ তাকে তামসিক ব'লে তিরস্কার ক'রে শাস্তি দেন, বলেন যে, যে-জন্মালদ অল্প নিয়ে সম্ভষ্ট থাকবে তার কাছ থেকে দে অল্পও কেড়ে নেওয়া হবে। (For every one that hath shall be given: but from him that hath not, shall be taken away even that which he hath.) স্বামীজি চাইতেন বৈ কি যে, আমরা অতীত মহিমার জয়ধ্বনি করি--কেবল সেই সঙ্গে বার বার বলেছেন এই মহিমার যোগ্য উত্তরাধিকারী হ'তে হবে, হাতে-পাওয়া পুঁজি খাটিয়ে যে বাড়াতে না চায় সে হয়ই হয় দেউলে। এইথানে তিনি ছিলেন বিশেষ করেই আধুনিক--প্রগতিশীলদের দলে যাদের জীবনের মন্ত্র—স্বামীজির ভাষায়ই বলি: "বল অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি ক'রে দেশটা গেল। ...প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে। ওরে হতভাগাগুলো ! নেই নেই বলতে বলতে কি কুকুর বেড়াল হ'য়ে যাবি না কি ? কিসের নেই । কার নেই । শিবোহং শিবোহং। নেই নেই গুনলে আমার মাথায় যেন বাড়ি মারে। রাম রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে আমার জন্ম (शन! े य इँ हांशिति, मौनाशैना ভाব—ও २'न ব্যারাম—ও কি দীনতা ? . . ছ চোগিরি করবি তো চিরকাল প'ড়ে থাকতে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। ... উদ্ধরেদাঝনাঝানম্ ... নির্গচ্ছতি জগজ্জালাং পিঞ্চরাদিব কেশরী। Avalancheএর মতন ছনিয়ার উপর পড়।"+ এই ধরণের উদ্দীপক ভাষণ পত্র কবিতা প্রবন্ধ লিখতেন

\* পত্রাবলী ১ম ভাগ ২৪২ পৃ:—আত্মাকে বলহীনের।
পায় না, মাহুষকে জগজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে,
যেমন সিংহ থাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসে নিজেকে নিজেই
উদ্ধার করতে হবে ত্তাদি।

তিনি উঠতে বদতে —একদিকে দেবভাষার বীর্ষবাণী,
অন্তদিকে ভং দনা—দেথ কী ছিলি, কী হয়েছিদ! এ-ত্ই
মনোভাব তাঁর তেজ্পী চরিত্রের ত্ট দিক— সতীত থেকে
প্রেরণা আহরণ করতে হবে, অতীত মহিমাকে মনে প্রাণে
বরণ করতে হবে—কেবল দে-আরো এগিয়ে থেতে—
শ্রীমরবিন্দের ভাষার we do not belong to the past
dawns but to the noon of the Future: অতীতের
উষাবিলাদী হ'লে চলবে না—হ'তে হবে আমাদের ভবিশ্বতের
মধ্যাহ্নচারণ। এর কেন্দ্রীয় বাণীটি হল তাঁর একটি বিখ্যাত
গ্রের শিরোনামা—বীরবাণী। তাতে "দবার প্রতি"
কবিতার স্বামীজি লিখছেন:

ভিক্ষকের কবে বলো স্থ ? রুপাপাত্র হ'য়ে কি বা ফল ?
দাও আর ফিরে নাই চাও—যাবে যদি হৃদয়ে সম্বল ।
তাই শুধু নিজের মৃক্তি সাধনায় মৃক্তি নেই, মৃক্তি সর্ব
সেবায় জীবপ্রেমে:

বহুরূপে সমূথে তোমার, ছাড়ি কোধা খুঁজিছ ঈশ্বর! জীবে প্রেম করে যেই জন, দেই জন দেবিছে ঈশ্বর।

সৰগুণের প্রতি তাঁর গভীর প্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে, বাইরে থেকে অনেক সময়েই তাম- সিকতাকে সান্তিকতা ব'লে ভূল হয়। তাই বলতেন বার- বারই: তামসিকতা থেকে রাজসিকতায় আরু হবার পরে তবে সাবিকতার নাগাল পাওয়া যায়:

"দবগুণ এখনো বহুদ্র। আমাদের মধ্যে ধাহার। প্রমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার ধোগ্য নহেন বা ভবিশ্যতের আশা রাথেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবিভাবই প্রমকল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সবে উপনীত হওয়া ষায় ?" (ভাববার কথা—বর্তমান দমস্যা)

দ্রপ্টবা—রোবরই ছটি আদর্শ পাশাপাশি চলেছে সমতালে—এহিকতা ও পারমার্থিকতা, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদ, গুরুবাদ ও সোহংবাদ। আর

সবার মূল প্রেরণা তার বীরাত্মার প্রবল গ্রহণবর্জন: "আমি
কাপুরুষকে ঘুণা করি, কাপুরুষদের দঙ্গে এবং রাজনৈতিক
আহাম্মকির সঙ্গে কোনো সংশ্রব রাখতে চাই নি। কোন
প্রকার রাজনীতিতে আমি বিশাদী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই
জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।"

(পত্রাবলী—ৄ৪৭১ পৃষ্ঠা)

আবার দেই দঙ্গে সামা ব্রহ্মানন্দকে লিগলেন এক নিশ্বাদে: "দাদা, মৃক্তি নাই বা হল, ছচারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা। একথা কি মিথো ?—

, "মুনসি বচসি কায়ে পুণ্য পীযুষপূণঃ

বিভ্বনন্পকারশ্রোভিঃ প্রীয়মাণঃ।
পরগুণ পরমাণঃ প্রতীক্ষতা কোচি২

নিজ্ফদি বিক্সন্ত গৈতি সন্তঃ কিয়ন্তঃ॥

(ঐ. ৩৬৭ প্র্মা)

( এমন সাধু আছেন গারা নিয়ত এ-ভবনে সাধি' নিথিল জনের হিত বাকো কায়ে মনে পরের অণুগুণই তুলি' শৈলকায় করি' বিকাশ লাভ করেন প্রীতি পীযুষ নিঝারি'। )

"নাইবা হোলো তোমাদের মৃক্তি। কি ছেলেমানিষ কথা! রাম রাম! ত কোন দেশী বিনর আমি কিছু জানি না—আমি কিছুই নই—-ও কোন দেশী বৈরাগি। আর বিনয় হে বাপ! ও-রকম দীনাহীনা ভাবকে দ্র করে দিতে হবে। আমি জানি নি তো কোন্ শালা জানে? তুমি জানো না তো এতকাল কলে কি ? ও সব নাস্তিকের কথা, লক্ষীছাড়ার বিনয়। আমরা সব করতে পারি, সব করব, যার ভাগো আছে সে আমাদের সঙ্গে হুছলারে চলে আসবে, আর লক্ষীছাড়া হলো বেড়ালের ম'ত কোনে ব'সে মেউ করবে।"

কী উদ্দীপক কথা! যেন বলা মানতে নারাজ তেজী ঘোড়া! মনে পড়ে স্থইজলতে রোলার কথাঃ "গায়ে কাঁটা দের আমাদেরই তার বীরবাণী শুনে—সোজা গিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে। ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই।"

এই ভাবের কত কথাই না তিনি বলেছিলেন আমাকে সোল্লাদে। একটি পত্রে সহস্তে লিথেছিলেনঃ (২২-৮-১৯২৮)

Lisez la prémiere conférence de Vivekananda sur Maya et l'Illusion (1896). Combien je me sens proche de sa coception tragique du monde et de son action héro que !···La première qualité de mondepoor nous (et ce n'est pas seulement Beethoven qui l'a dit mais c'est aussi votre Vivekananda) c'est l'Energie. Sans elle vien de grand. Avec elle, rien de faible. Ni vice ni vertu.

্ষর্থাৎ বিবেকানন্দের প্রথম ভাষণ পড়ো ১৮৯৬ সালে
মায়ার উপরে। জগত সপদের তার তৃঃথবাদ ও অকুতোভয়
কর্মবাদ আমার এত মন টানে। আমারা মনে করি এ
জগতে সব আগে চাই শক্তিবাদ ( আর এ শুর্বীটাভ্নেরই
কথা নয়—তোমাদের বিবেকানন্দের বাণীও এইই) শক্তি
ছাডা মহৎ কিছুর প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, আর শক্তি
থাকলে ক্ষীণ কিছু টি কতে পারে না—না পাপ, পুণা।

যুরোপের একটি শ্রেষ্ঠ অমুভব এই শক্তিবাদ—এনার্জি। ওদেশে যাবার পরে প্রথমেই আমাদের চোথে পড়ে ওদের এই গতিতম্ব—চলো চলো চলো -থেমো না। এর ফলে ওরা অনেক সময়েই খানায় পডে—চলার মোহ পেয়ে বসলে মান্ত্রধ দেই মোহবশে অনেক সময়েই অন্ধ হয়ে পডে ব'লে। কিন্তু তব সব জড়িয়ে উছিদের মতন অন্ড হ'য়ে ব'সে থাকার চেয়ে চলা ভালো—এইই হ'ল আবুনিক মুগের একটি প্রধান বাণী-মর্থাং নিব্রিভ্রমার্থ নয়, প্রবৃত্তিমন্ত্র। স্বামীজির মধ্যে দেখতে পাই এ-ভূয়ের সামঞ্জ : অশ্রান্ত কর্মধাণের সঙ্গে ধ্যানযোগ। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখেছিলেন ভারত পুণ্যভূমি---আর কর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন এ-পুণ্য-ভূমিকে নির্মল করতে। তাই তিনি আধুনিক্যুগের সামা-বাদ মেনে নিয়েছিলেন ছুঁংমার্গের প্রতি আমাদের ঘুণা জাগাতে এবং লোকাচারের অসারত। সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে। এ সম্পর্কে তার একটি পরম উপভোগ্য নক্সায় তিনি লিখেছেন (ভাববার কথা) ঃ

"সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পনী মন্দির — সেমন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর দেখানে নেই বা কি? বেদান্তীর নিগুল ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি স্বয়ি-মানা, ইংচ্র চড়া গণেশ—নেই কি ? আমারও কৌতুহল হ'ল, ছটল্ম। গিয়ে দেখি— এ কি কাণ্ড — মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচেচ না, দোরের পাশে এক পঞ্চাশমুণ্ডু মূর্তি খাড়া। সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। এক-জনকে কারণ জিজ্ঞানা করায় উত্তর পেল্ম যে, ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা ঘটি ফুল ছুড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি স্বারদেশে। এ যে বেদ-বেদান্ত

দর্শন পুরাণ শাস্ত্র সকল দেখছ, ও সব মধ্যে মধ্যে শুনলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পালতে হবে এর হুকুম। তথন আবার জিজাসা করলুম, তবে এ দেবদেবের নাম কি ? উত্তর এলো, এ র নাম 'লোকাচার'।'

ধর্মকে মেনে লোকাচারকে তুচ্ছ করার এই যে রোখ, এ আমাদের আগের যুগে ছিল না বললেই হয়। তাই অমন যে তেজস্বাপুরুষ বিজ্ঞানাগর, তিনিও বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনের সময় চলতি লোকাচারকে থণ্ডন করতে বেরিয়েছিলেন পরাশর সংহিতার আশ্রম নিয়ে, দেখিয়ে যে আগে বিধবাদের বিবাহ লোকাচারবিরুদ্ধ ছিল না। স্বামীজি কিন্তু এ-যুগের যুগ্ধমকে এককণায় মেনে নিয়ে লোকাচারকে অবাস্থব বলেছিলেন --সোজাস্থজিই। শাস্ত তিনি আওড়াতেন চিরন্থন পর-বিজ্ঞাকে প্রামাণ্য করতে, আর হেয় লোকাচারকে বর্থাস্থ করতে চাইতেন আধুনিকতার সহ্জ যুক্তিবাদের পায়। তার পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে পাই --তিনি অধ্যান্ম স্তাকে মনে করতেন অমুলা ফল ফুল, আর গ্রানুগতিক লোকাচার কুসংস্কার কাপুরুষ্ঠাকে মনে করতেন আগাছা, কাটাবন। তিনি স্বামী অথ্ঞানন্দকে একটি প্রে লিথেছিলেন প্রাবলী ৪৮ পুঃ) :

"আমার মটো - ম্লমন্থ- - এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘ্য হইবে। আমি ঐ কথা পাগল ও গোড়ার কথা মনে করি। কারণ সকল গুরুই এক এবং জগদগুরুর অংশ ও আভাদ স্বরূপ।"

এখানে লক্ষণীয় তিনি চিরন্তন সতাকে মেনেও
সাময়িক লোকমতকে উপেক্ষা করছেন সমান তেজে।
এই ভেদজানকে বলা যায় চিরন্তন ও অবাস্তবের তলাং—
the difference between the essential and nonessential: ভারত পুণাভমি— এ চিরন্তন সতা, ভারতীয়
লোকাচার অন্য সব লোকাচারের মতনই কথনো শুভ
কথনো অশুভ কাজেই চিরন্তন নয়। বেদান্তের হুর
চিরন্তন, কেন না তার ভিত্তি অপরোক্ষ-অন্যভব—কিন্তু
লোকাচারকে প্রতিপদেই আধুনিক যুগধর্মের নিক্ষে
যাচিয়ে দেখতে হবে—কথনো কিছু জুড়তে, কথনো কিছু
বাদ দিতে। অন্যণা গোড়ামির অভিযোগে অভিযুক্ত হ'তে
হবে—উলারতার হবে ভরাডুবি। প্রাবলীতে মান্তার

মহাশয়কেও (শ্রীম) তিনি লিথেছিলেন এই কথাই (১৪ পৃঃ):
"পূজাপাদেয়, আমি গৃহস্ত বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না;
যথার্থ সাধুতা এবং মহত্ত ধবার, সেই স্থানেই আমার মন্তক
চিরকালই অবনত হউক—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" এ
প্রসঙ্গে গুরুত্তি সম্বন্ধেও তাঁর আধুনিক বলিষ্ঠ মনোভাবের
দৃষ্টান্ত দেওয়া অবান্তর হবে না। আমেরিকায় ভিনি
বলেছিলেনঃ "Love him (the Guru) heart and
soul, but think for yourself. No blind belief
can save you, work out your own salvation—
গুরুকে মনে প্রাণে ভালোবাস্থর, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতে
শিখতে হবে তোমাকে। অন্ধ বিশ্বাসে নৃক্তি নৈব নৈব
চ।" (Inspired Talks 164 p.)

আমাদের আগের যগে খব বেশি জোব দেওয়া হ'ত সব তাতেই শালু মেনে চলার 'পরে। মুনি ঋবি মতু গুরু--বাপ্রে! তাদের কথ। বেদ্বাকা। কিন্তু এযুগের একটি প্রধান প্রবৃণতা হ'ল-যা স্বাই মেনে নিয়েছে, একবাক্যে, না ভেবেচিন্তে, তাকেও ভেবেচিন্তে দেখতে হবে—কতথানি রাথতে হবে আর কতথানি ফেলতে। এ-মনোবৃত্তির একটি বড চমংকার পরিচয় মেলে মহামনীধী বাটরাও রামেলের একটি উক্তিতে। তার দাদা তাকে ইউক্লি**ডের** জ্যামিতি পড়াতে এসে বলেন -প্রথমে কয়েকটি সূত্রকে স্তঃ-সিদ্ধ (axiom ) ব'লে মেনে নিতে হবে ৷ রাসেল বলেন ঃ তা কেন্স্প্রমাণ বিনা কিছুই মানতে পারব না। তাতে তার দাদ। বলেন-তাহ'লে ভোমাকে জ্যামিতি শেখাতে পারব না। এ সত্রে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কে বড সত্য-দিশারি সে দারুণ তর্ক তুলতে চাই না, কেন না তর্কের পথে এ-প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয় সম্ভব নয়। কিন্তু একথা বলা যায় থানিকটা অকুতোভয়েই যে আধুনিক মনের একটি ভ্ৰভ প্ৰবণতা হ'ল বাবছেদ করা, খুঁটিয়ে দেখা, প'ড়ে-পা ওয়া ঐতিহ্যকে (tradition ) অপৌক্ষেয় ব'লে মেনে-নে ওয়াও নয়, হাতের-পাচ রূপে ভোগ করাও নয়---থাটিয়ে বাড়ানো। শ্রীশ্ররবিন্দ একটি পত্রে একবার আমাকে লিখেছিলেন: "The tradition of the past is a great thing in its own place, but that is no reason why we should go on repeating the past. A great past should be followed by a greaterfuture."\* এককথায়, গতিবাদ আর শক্তিবাদ এই তুই বাদ আমাদের মনকে যেমন অভিভূত করে, আমাদের পূর্ব- স্থরীদের মনকে তেমন অভিভূত করত না। স্বামীজির মহান্ ব্যক্তিরূপের পটভূমিকায় এই গতিবাদ ও শক্তিবাদ আশ্চর্য দীপ্যমান্ হ'য়ে উঠেছিল আধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ফলে—যে সমাহারকে পুণ্যভূমি ভারতের অবদান বললে অভ্যক্তি হবে না।"

সাধ্নিক যুগের আর একটি অনস্বীকার্য প্রবণতা—

জাটলতার বৃদ্ধি; শুধু মহত্ত্বের বিকাশ নয়—স্কমমার
(হার্মনি) মঞ্জরণ। এ-মঞ্জরণের শোভা সবচেয়ে বেশি
বিচিত্র হয়ে ওঠে মহাজনদের জীবন পর্যালোচনা করলে।
স্বামীজি ছিলেন এ যুগে মহাজনদের মধ্যেও মহাজন—

শীক্ষরবিন্দের ভাষায়—র king among men! তাই
তাঁর চরিত্রের মহনীয় বিকাশ একট্ পর্যালোচনা করলে

আমরা লাভবান হব দেখতে পেয়ে একটি চিত্তচমংকার দৃশ্য

কতরকম বিরুদ্ধ ভাবধারার সম্চয়ের তাঁর ব্যক্তিরপ
এমন অপরূপ হ'য়ে উঠেছে।

পরলা নম্বর: স্বামীজির মধ্যে দেখতে পাই আশৈশব ধ্যানের প্রবণতা। কৈশোরেও ধ্যান করতে বসতে না বসতে তিনি মগ্ন হয়ে যেতেন। একদিন তিনি ধ্যানে বসেছেন—সার সার মশা ব'সে পিঠ কালো হয়ে গেছে, তবু তাঁর ধ্যান ভাঙে নি। অথচ অক্তদিকে তিনি ছিলেন এমন প্রাণচঞ্চল যে, একদিন তাঁর মাতৃদেবী উত্যক্ত হ'য়ে বলেছিলেন: "অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটি ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভৃত।" (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, প্রথম ভাগ, ৪ পৃঃ)

দোসরা নম্বরঃ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল বললেই হয়, অথচ সহজে ভক্তি বিশ্বাস করবার পাত্র ছিলেন না তিনি। পরমহংসদেব-যে-পরমহংসদেব — তাঁকেও তিনি নানাভাবেই পর্য ক'রে তবে গ্রহণ করেছিলেন—এমন কি তাঁর সমাধি সম্বন্ধেও রীতিম'ত সন্দিহান

হয়েছিলেন। অগাধ ভক্তি করতেন গুরুদেবকে অথচ তাঁর কোনো কথাই সহজে মেনে নিতেন না। তিনি জগন্মাতা কালীকে দর্শন করেন শুনে প্রথমে বলেছিলেন—"ও মনের ভূল"। কথামতের তৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে পাই (পরমহংস-দেবের দেহাস্তের পরে বরাহনগর মঠে):

"বারান্দার উপর মাষ্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতে-ছেন। নরেন্দ্র বলিলেনঃ আমি তো কিছুই মানতাম না!

মাষ্টারঃ কি, রূপ টুপ ?

নরেন্দ্র: তিনি যা যাবলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতাম না। একদিন তিনি বলেছিলেন: 'তবে আসিস কেন ?' আমি বললাম: 'আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।'

মাষ্টার: তিনি কি বললেন ?

নরেন্দ্রঃ খুব খুসি হ'লেন।"

তেসরা নম্বর: কর্মোন্থম ছিল তাঁর অসামান্য, অথচ তিনি নিবেদিতাকে একদিন বলেছিলেন যে, জগতে তাঁর কাম্য শুধু একটি গাছতলা—যার নিচে তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে থাকতে পারেন। পরের তু:থে তাঁর প্রাণ কাঁদত—যেমন খুব কম মহাপ্রাণ মান্থ্যেরও প্রাণ কাঁদে, অথচ তাঁর প্রকৃতি ছিল স্বভাববৈরাগী—ঘুরতেন পদব্রজে পাহাড় পর্বতে কুম্বে তীর্থে বনে জঙ্গলে। স্বভাব-নিঃসঙ্গ অথচ শুধু যে বহুকে সঙ্গ দিতেন তাই নয়, বহুর সাহচর্যে তাঁর প্রতিভা হ'য়ে উঠত থরদীপ্তি—তর্কে, বিচারে, হাসিতে, গল্পে।

কিভাবে তিনি বহুলোককে সঙ্গ ও আশ্রয় দিতেন, তার আমি বিশদ বর্ণনা করেছি আমার "এদেশে ওদেশে" ভ্রমণ-কাহিনীতে—"মাদাম কালভে" নিবন্ধে। সমস্ত প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করা সন্তব নয়, তাছাড়া মাদাম কালভের কথা তাঁর নানা জীবনীতেই আছে। তাই আমি শুধু আমার ব্যক্তিগত শ্বতিচারণ হিসেবে এ-প্রনন্ধটি থেকে অল্প একটু উদ্ধৃত করি দেখাতে—মাহুষ এ-জন্মবৈরাগী স্বভাবনিঃসঙ্গের পূণ্যসঙ্গে কত কী পেত।

আমি ১৯২৭ সালে যথন দিতীয়বার য়ুরোপে যাই তথন দক্ষিণ ফ্রান্সে সিন্ধুসৈকতা স্থলরী নীস নগরীতে এক কাউন্টেশের ওথানে ফরাসী ভাষায় একটি বক্তৃতা দিই ভারতীয় রাগসঙ্গীত সদক্ষে। সেথানে আমার বক্তৃতা ও গানের পরে মাদাম কালভে আমার সঙ্গে আলাপ করতে

<sup>\* •</sup> অতীতের ঐতিহ্য খুবই বড় জিনিষ, কিন্তু তাই

ব'লে আমর। কেবল তার পুনরাবৃত্তি ক'রেই চলতে পারি

না তো। মহৎ অতীতের পরে আবাহন করতে হবে

মহত্তর ভবিশুংকে।

এগিয়ে আদেন। তাঁর নাম আমি জানতাম—বিখ্যাতা গায়িকা—Prima Donna—পরমা স্থল্দরী—কী ভাবে মনঃকষ্টে প'ড়ে স্বামীজির কাছে এসে আলো পান ও পরে তার সঙ্গে ভারতে আসেন—পড়েছিলাম আগেই। এইবার উদ্ধৃতি দেবার সময়্ এলো। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি এইভাবে স্থক করেন:

"মাদাম কালভেঃ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অলোক-সামান্ত মহাপুরুষ। আমি তাঁর কাছে যে কত ঋণী—বলব কোন্ ভাষায় ? তাঁর সঙ্গে দেই জাহাজে তিনমাস থাক। —অবিশ্বরণীয়।

"আমিঃ তার সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ হয় কী ফুত্রে?

"মাদাম কালভেঃ দে-সময়ে আমার বড় ছর্দিন। গভীর মনঃকটে আছি। আমার স্বামী ও মেয়ে মারা থান, আরো নানা উপদর্গ ছিল। দেই দংকট সময়ে হঠাং আমার এক বন্ধু বললেনঃ 'চলো তোমাকে নিয়ে থাই এক হিন্দু মহাত্মার কাছে—তিনি হয়ত তোমাকে শান্তি দিতে পারবেন।' আমি বিশ্বাদ করলাম না, কিন্তু আমি ভাবলাম——দেখাই যাক না।

"সে সময়ে তিনি মাটিতে ব'দে ধান করছিলেন।
আমি পাশে বসলাম একটি চেয়ারে। অনেকক্ষণ এইভাবে
কাটল। আমি ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠলাম—কে এ
rustic (চাষা) রে, আমার মতন জগিছখ্যাতা গায়িকাকে
কি না ঠায় অপেক্ষা করায় এতক্ষণ! উঠে যাব যাব
ভাবছি, এমন সময়ে তিনি বললেনঃ 'বাস্ত হোয়ো না,
আমি ধ্যান ক'রে দেখে নিচ্ছি তোমার ঠিক কোন্থানে
ব্যথা ও কী প্রয়োজন। মুখে তো তুমি সব বলবে না।'
চমকে গেলাম বৈকি—আরো যথন—খানিক বাদে—
সামীজি আমাকে আমার অতীত জীবনের এমন সব কথা
বগলেন যা আমি ছাড়া কেউ জানত না!

"আমি তো মন্ত্রমুগ্ধ! এ কী ব্যাপার! তারপর তাঁর শঙ্গে কত জায়গায়ই না ঘুরেছি! আমার সব ব্যথা ঘেন গুড়িয়ে গেল তাঁর কথালাপে ও স্নেহস্পর্শে! তাঁর কথাই ছিল আমার কাছে একমাত্র অমৃত—আর মৃথ ১ গম তাঁর মাতৃসংখাধনে—যদিও তথন আমার ব্য়স "কাউণ্টেস ( আর্দ্ররে )ঃ হিন্দুর এই নারীমাত্রকেই মাতৃ সম্বোধন করাটা কী স্থন্দর।

"মাদাম কালভে: অথচ এমন মাস্থবেরও আমি
নিন্দা শুনেছি মসিয়ে রায়—শুনে সভাই আমার লঙ্কা
হ'ত—মন ধিক্ ধিক্ ক'রে উঠতঃ কী ক'রে পারে তারা
এমন পুণাস্থলর মাস্থবের নামে কুংসা রটাতে! ফুরোপে
আমেরিকায় কত আর্তকেই যে তিনি এইভাবে শান্তি
দিয়েছেন, কত অন্ধকেই দৃষ্টি দিয়েছেন! তার কাছে
শুনতাম—দৃষ্টিদাতার নামই গুরু।"

চোঠা নম্বঃ তাঁর প্রতিষ্ঠিত নানা মঠে তিনি আদৌ চান নি গুরুপুজা, অথচ গুরুভক্তিতে কে পারত তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে ? স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একবার একটি চিঠিতে . তীব্র ভংসনা ক'রে লিথেছিলেন (প্রাবলী ৪৮০ পূষ্ঠা)ঃ

"সাক্ষাং ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতি ভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবনে !!…তোদের জন্ম ধন্ম, কুল ধন্ম, দেশ ধন্ম যে, তার পায়ের ধুলো পেয়েছিল।…সকল জায়গাতেই ভাবের খরে চ্রি—কেবল তার খর ছাড়া। তিনি রক্ষে করতেন দেখতে পাচ্ছি যে! ওরে পাগল, পরীর মত সব মেয়ে, লাথ লাথ টাকা—এসব ভুচ্ছ হ্য়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা করছেন।"

কলকাতায় তার একটি বিখ্যাত ইংরাজি ভাষণে বলে-ছিলেন—এথানে তার অন্থান দিলামঃ

"তোমাদের মুথে শীরামকৃষ্ণ প্রমহংসদেব নাম শুনে আমার স্থানের একটি গভীর তন্ত্রী বেজে উঠেছে। আমি যদি চিন্তায় কথায় কি কাজে কোনো সিদ্ধিলাভ ক'রে থাকি, যদি আমার মুখ দিয়ে কখনো একটি সার্থক বাণীও উচ্চারিত হ'য়ে থাকে, তবে সে-বাকা আমার নয়— তার। আর যদি কখনো কাউকে কোনো কটু কথা ব'লে থাকি, কি কোনো ছেষের বাণীরটিয়েথাকি—তবে সেকুকীতি আমার—তার নয়। তুর্বল ক্ষীণ যা কিছু—সব আমার। আর যা কিছু শুচি শুভ তার মূলে—তার প্রেরণা, তার বচন, তার ব্যক্তিরূপ। "\*

<sup>\*</sup> Brothers, you have touched another chord in my heart, the deepest of all, and that is the mention of my teacher, my master, my hero, my ideal, my God in life—Sri Ramakrishna Param-

অক্তদিকে এই মানুষটিই আমাদের পদে পদে শাদিরেছেন, নিম্নরণ কশাঘাত করেছেন ধেথানেই দেথেছেন ভণ্ডামি, জালজালিয়াতি, ভাবের ঘরে চুরি, শুচিবাই, সাবিকতার ছদ্মবেশে তামদিকতার উকিরুঁকি। স্বামীশিয়া সংবাদ-এ শ্রীশরংচন্দ্র চক্রবতী লিথেছেন—এক ভদ্রলোক এসে তাকে একবার ধরেন গঙ্গর জন্মে পিজরাপালে টাকা দিতে। তাতে স্বামীজি বলেন—মধ্যপ্রদেশে ছভিক্ষে নয় লক্ষ্ম মারা গেছে, এ সব তুর্গতদের জন্মে কা করা যায় ? তাতে ভদ্রলোকটি বলেন মানুষ তার কর্মফলে তুংথ পায়, শাস্তে বলেছে গোজাতি আমাদের মাতা। স্বামীজির মুখ লাল হয়ে এঠে, তিনি বলেনঃ বটেই তো, বৈলে আর এমন স্বপুত্র হয়!

পাশ্চাতা দেশ পেকে একটি মস্ত গুণ আমরা পেয়েছি—
আত্মপ্রতায়। এই আত্মপ্রতায় স্বামাজির মধ্যে রূপ নিয়েছিল আত্মবোধের। এ আত্মবোধের দীপ্তি বিশেষ ক'রে
ফুটে উঠত যথন ভারতের কোনো পাশ্চাতা নিল্ক
আমাদের কাঠগড়ায় দাড় করতে চাইত। নিবেদিত।
লিখেছেন (My Master as I saw him ২১০ পৃষ্ঠায়):
"ব্যক্তিস্বাতন্ত্রা বলতে কা বোঝার দে-বিশয়ে তার মনে
কোনো দিধা ছিল না। কতবারই না তিনি আমাকে বলেছেন: 'তোমরা ভারতকে ব্ঝতে পারো নি আজো। আমরা
খতিয়ে নরপূজারী। আমাদের নারায়ণ নর।' প্রতিমাপূজার সম্বন্ধেও স্মানই স্পইভাষায় বলতেন তার প্রতায়ের
কথা: 'প্রতিমাকে ভগবান্ বলতে পারো—একশোবার,
কেবল ভগবান্ প্রতিমা এই ভুলটি কোরো। না।'
"শ্রীঅরবিন্দ আমাদের একবার বলেছিলেন যে তার মনে
আশ্বর্ষ আলো। নামত—যার ফলে তিনি এমন সব সত্য

hamsa. If there has been anything achieved by me—by thoughts or words or deeds—'if from my lips has ever fallen one word that has helped any one in the world. I lay no claim to it—it was his. But if there have been curses falling from my lips, if there has been hatred coming out of me—it is all mine and not his. All that has been weak has been mine, and all that has been life giving, strengthening, pure and holy has been his inspiration, his words and he himself." (Address at Calcutta—Swami Vivekananda's Works, Vol III, p. 312)

দেখতে পেতেন যা সে-আলো বিনা দেখা যায় না। ইংরাজিতে এই জাতীয় বাণীকে বলে aphorism—জ্ঞানোক্তি; Inspired Talks নামে অপূর্ব বইটির ছত্তে ছত্তে পাই এই জ্ঞানোক্তি প্রায় মন্ত্রের ম'ত-ঝংকারে। কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করি—কী চমংকার:

যার কিছুই নেই ভগবান তারই। ( ৪৮ পৃঃ )
সিংহ হ'তে না দিলে মান্তুষ শুগাল হবে ( ৬৬ পঃ )

ভগবানের সন্ধানে মগাও ভালো, কিন্তু কুকুর হ'য়ে মাংসের জন্মে কাডাকাডি কোরো না। (১০১ পঃ)

এমন অবস্থা পাভ কবতে হবে যেখানে তোমার প্রতিটি নিশাস হবে প্রার্থনা। ( ১০৪ পঃ )

অন্তমান – আমার তোমার—আনে সংঘর্ষ। বলো তুমি কী দেখেছ, দেখবে তোমার কথা স্বাই বরণ কর্বে।

(১৩২ পুঃ)

যথন মাতৃষ বোকে যে স্থেরে অন্নেষণ বিড়ম্বনা, তথনই ধর্মের আরম্ভ হয়। (১৯২ পৃঃ)

মাতৃষ এগোয় প্রেমের প্রেরণায়, স্মালোচনার অঙ্গণে নয়।

এ-উক্তিগুলি মূল ইংরাজিতে পাঠ্য -বাংলা তর্জনায় এজাতীয় ধ্যানলক বাণীর দীপি মান হ'য়ে আদে। আমি
তবু বাংলা তর্জনা দিলাম গুবু আভাষ দিতে -- কি ধরণের
মণিমূক্তা তার কথালাপে নিরম্ভরই বিচ্ছুরিত হ'ত ফ্ল্বমুরির
স্বর্ণরাগের ম'ত। এ তিনি পারতেন বুদ্ধিবলে নয়—
প্রতিভ জ্ঞানের প্রের্ণায়। এ সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত
আলোচনা অবান্তর হবে না।

অনেকদিন আগে একদা আমার মনে প্রশ্ন ওঠে—
অত্যধিক আত্মপ্রতায় সাধকের পক্ষে ভালে। কি না—এর
দলে মনের মধ্যে অহমিকা প্রশ্রের পায় কি না—যার
গোড়াকার কথা এই যে, আমি আর পাচন্ধনের চেয়ে
অনেক বড়—ইংরাজিতে যাকে বলে—sense of superiority। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি চিন্তা-উদ্দীপক
পত্র লেখেন। সেটি তার পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে ব'লে
আমি অন্থবাদে তার সারমর্যটুকু পেশ করি। তিনি আমাকে
লিখেছিলেন:

"যথন আমাদের দৃষ্টির সামনে কোনো নবদিগ<sup>্</sup> উদ্ঘাটিত হয় তথন অনেক সময়ে মনে আত্মপ্রতায়ের তে<sup>ত্</sup> বেগে ওঠে থাকে বাইরে থেকে দেখে মনে হ'তে পারে আয়াভিমান। স্বামী বিবেকানদের সঙ্গে এক মাদ্রাজী পণ্ডিতের তর্ক হয় জানো নিশ্চয়ই ? পণ্ডিত বলেছিলেন ঃ 'কিন্তু শঙ্করাচার্য তো কই এমন কথা বলেন নি ?' স্বামীজি পিঠ পিঠ উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 'না। কিন্তু আমি, বিবেকানদে, বলছি।' তার এ-উক্তির মূলে অহমিকা ছিল না—ছিল রণবীরের ব্যুখান—ধে দাড়ায় নিজের আদর্শের জন্তো লড়তে, কেন না নিজেকে সে মনে করে কোনো মহং শত্যের প্রতিভূ—যার অমর্থাদা হবে যদি সে হার মানে। ("This is not mere egoism, but the sense of what he stood for and the attitude of the fighter who, as the representative of something very great, could not allow himself to be put down or belittled.")

বিবেকানন্দের তেজস্বিতার মূলে ছিল যে এই ভাগবত প্রতিন্তর প্রাণের প্রতায় ও অন্তরের আলো—এই সতাটি এ অরবিন্দের এই কর ছত্রে আমার কাছে স্থপপ্ত হ'য়ে উঠেছিল বলেই তাঁর পত্রের উল্লেখ করলাম। স্বামীজির অজ্ঞানিস্কা, ভাষণ, কথালাপের মাধ্যমে নিতাই ফুটে উঠত এই আদিষ্ট প্রতিনিধির অঙ্গীকার: "Thou lead and I tollow." তিনি ছিলেন ধাানে শিবপূজারী, কমে কালীর ম্থান। তাঁর "attitude of the fighter."-এর আত্মার্থারী স্থ্র ফুটে উঠেছে তার একটি আশ্চর্থ কবিতার বাণাতে:

গাগে। বীর, ঘূচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন ভয়কি ভোমার সাজে ?

জংগ ভার, এ-ভব-**ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভ্**মি চিতামাঝে ॥

পদ। তার সংগ্রাম অপার, সদা প্রাজয় তাহা না ভ্রাব তোমা।

হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শাশান, নাচুক
 তাহাতে শামা।

শী অরবিন্দের ভাষায় এরই নাম "divine warrior"—

কিন্তু গুধু দিবা প্রেম নয়, সেই সঙ্গে দিবা শক্তি। শী অর
বিশ্ব বার বারই বলতেন—জগতে প্রেম ওজ্ঞানের মূল ভিত্তি

ই'ল শক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে

প্রতীয়মান হয় যে, উভয়েই ছিলেন সমানধ্যী। তাই তো শ্রীমরবিন্দ বিবেকানন্দের দেখ। পেয়েছিলেন আলিপুরের কারাগৃহে। একটে চিঠিতে তিনি সহতে লিখেছিলেনঃ (SRI AUROBINDO AND HIS ASHRAM ৪৪ পুটা ): "জেলে ধ্যানের সঙ্গে আমি ক্রমাগ ৩ই শুনতাম বিবেকানন্দের স্বর ছদপ্তাহ ধ'রে।" এ-অঙ্গাকার ভিনি পরেও করেছিলেন ওঁর কথালাপে ( MOTHER IN-DIA, June, 1962, pp 11, 12): तिरतकान आ अ আমাকে অতিমানসভত্ত্রে সন্ধান দেন—এই এই ঐ ঐ— निर्देश किर्य नाना जारव। जालिश्वत रक्षरल পरनत किन ধ'রে তিনি আমাকে শেখান ও বোঝান।" এ-প্রসঙ্গে শ্রীমরবিন্দ আরো বলেন (MOTHER INDIA, June 1962, P. 12): "আলিপুরের জেলে তিনি আমার কাছে আসবেন এ আমি মোটেই ভাবিনি, কিন্তু তবু তিনি এসে আমাকে শিথিয়েছিলেন, আর তিনি দিয়েছিলেন পুজ্জামু-পুজ নির্দেশ—I never expected him and yet he came to teach me. And he was exact and precise even in the minutest details."

শ্রী অরবিন্দ প্রায়ই বলতেন যে, শ্রীরামক্রঞ্চ-বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি বহু সাহায্য পেয়েছিলেন। উভয়কেই তিনি গভীর ভক্তি করতেন। একবার বলেছিলেন একটি অতি চমংকার কথাঃ "The capitulation of Vivekananda to Sri Ramkrishna is a capitulation of the West to the East." তিনি দেখেছিলেন তার যোগ দৃষ্টিতে—যেকথা স্বামী বিবেকানন্দ ও বারবারই বলেছিলেন—যে, ভারতই হবে জগতের অধ্যাত্ম দিশারি।

শ্রী অরবিন্দ বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন আরও একটি কারণে— কর্ম, লেখা ও তেজস্বিতার দিক দিয়ে এই তুই মহাপুরুষই ছিলেন সমধ্যী—এ বলে আমায় দেখ--ও বলে আমায় দেখ অবস্থা—বড় ছোটর প্রশ্ন ওঠে না—কেন না উভয়েই ছিলেন ভারত-আআর দাপ বাণীবাহ, আয়ুবোধের আলোকস্তম্ভ। ওদেশে বলে—শুরু খৃষ্টই পারে খৃষ্টকে নুঝতে।

শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজির মহিমার মর্মজ্ঞ হ'তে পেরেছিলেন
—তিনি নিজেও সেই একই প্রজ্ঞা-পারমিতার স্বালোর
প্রসাদ পেয়েছিলেন ব'লে। তাই তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে

১৯১৬ সালে লিথেছিলেন তার মন্ত্রঝংকারিত ভাষায় যার জুড়িমেলে নাঃ

"Vivekananda was a soul of puisssance if ever there was one, a very lion among men... We perceive his influence still working gigantically, we know not well how, we know not well where, in something that is not yet formed, something leonine, grand, intuitve, upheaving that has entered the soul of India and we say, 'Behold, Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the souls of Her children." ("বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তিমতার মূর্তবিগ্রহ নরকেশরী। তাঁর প্রভাব আজো প্রচণ্ড ভাবে স্ক্রিয় রয়েছে অমুভব করা যায়, যদিও ঠিক ধরতে পারি না কী ভাবে ও কোথায়। মনে হয় শুধু—যেন কোন সিংহবিক্রম ্অন্তমুখী উদ্ধায়িত মহাশক্তি ভারতের আত্মায় অমুপ্রবিষ্ট হয়েছে, আর আমরা বলিঃ 'দেথ দেথ বিবেকাননদ তার চিরজননীর ও তাঁর সন্থানদের আত্মায় আজে। চির-क्षीवी।")

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় আত্মার একজন দীপ্ত বাণীবাহ, একথা আমরা সবাই জানি ও মানি। কিন্তু তাঁর
দিব্যকর্মপ্রতিভা যে আজও আমাদের মধ্যে দক্রিয় একথা
আমরা সময়ে ভ্লে ব'সে থাকি ব'লেই প্রীঅরবিন্দের
বিবেকানন্দ-তর্পণ চিরম্মরণীয় হ'য়ে থাকবে তাঁদের কাছে
— বাঁরা এই তুই বাঁরকেশরীকে দিতে চান তাঁদের প্রাণের
প্রণামী।

কিন্তু শ্রীষরবিন্দের এ-তর্পণ শুধু কথা কথা কথা নয়।
স্বামীজির প্রেরণা আজা হাজার হাজার আদর্শবাদী তরুণতরুগীর মধ্যে কাজ করছে—থাদের মধ্যে একজনের মাথা
আকাশে ঠেকেছিল; তিনি আমাদের দেশের নেতাজি—
স্থভাষচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে স্বামীজির মধ্যে তাঁর তপংশক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন, আমার মনে হয় স্বামিজির সিংহবিক্রম মহাশক্তি ঠিক তেমনি ভাবে তাঁর উত্তরসাধক
স্থভাষের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে দিয়েছিল তাকে দিবা-উন্নাদনা। এ আমার বন্ধুপ্রীতির কাব্যোচ্ছাস নয়। কারণ খারা
একটু গভীরদর্শী তাঁদের চোথে পড়বেই পড়বে যে স্বামীজিয় তৃংসাহসের মন্ত্রে স্থভাষ কৈশোরে দীক্ষা নিয়েছিল বলেই
সে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন" মন্ত্র জপতে

জপতে বিশ্বপরিক্রমা করতে পেরেছিল; তাঁর দিব্যপ্রেম তার মনে অহুরণিত হয়ে উঠেছিল বলেই ভারতের হুংখী ও হুর্গতদের জন্মে তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাই কল্পনা করতে পারি—যথন সে বর্মায় সৈম্মবাহিনী গ'ড়ে তুলে অসম সাহসে "দিল্লি চলো" রণহৃন্দৃভি বাজিয়ে তুলেছিল তথন তার হুর্দম অস্তঃশক্তির উদ্বোধন করেছিল স্বামীজির দিবা দেশভক্তির—Jivine patriotism-এর—প্রাণোমাদীতুর্ঘনি—কোনো সাবধানী রাজনৈতিক বুলি নয়। স্বামীজির MY PLAN OF CAMPAIGN ভাষণ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে এ কথার ভাষ্য করা হবে। স্বামীজির বলেছিলেন:

"They talk of patriotism. I believe in patriotism and I also have my own ideal of patriotism. Three things are necessary for great achive ments. First, feel from the heart. What is in the intellect or reason ?... Through the heart comes inspiration. Love opens the most impossible gates; love is the gate to all the secrets of the universe. Therefore, feel, my would-be reformers, my would-be patriots ! Do you feel? Do you feel that millions and millions of the descendants of gods sages are starving today? .. Do you feel that ignorance has come over the land as a dark Does it make you restless? it make you sleepless? Has it gone into your blood, coursing through your veins, becoming consonant with your heart-beats ?...

"Yet that is not all. Have you got the will to Surmount mountain-high obstructions? If the whole world stands against you, sword in hand, would you still dare to do what you think is right?... "Have you got steadfastness? It you have these things, each one of you will work miracles ... If you live in a cave, your thoughts will permeate even through the rock walls, will go vibrating all over the world for hundreds of years, may be until they will fasten on to some brain and work out there. Such is the power of thought, of sincerity and of purity of purpose,"

("শুনি দেশভক্তি সম্বন্ধে কত বুলি! আমি বিশ্বাস করি দেশভক্তিকে—তবে আমার দেশভক্তির আদর্শ অই । এজন্যে চাই তিনটি জিনিসঃ প্রথম অন্তরের দরদ। বৃদ্ধিযুক্তির সাধ্য কতটুক্ পপ্রেরণার উংসমূল ক্ষদ্ম। শুধুপ্রেমই খুলে দিতে পারে চিরক্ত্র ছ্রার, নিধরহন্তের চানি তারি হাতে। যদি সত্যি সংস্কারক কি দেশভক্ত হ'তে চাও, তবে সব আগে ক্ষদ্যে গভীরভাবে অন্তর্ভব করতে শেখো। বৃক্ ফেটে যায় কি তোমার ভাবতে যে, আমাদের দেশে কোটি কোটি দেব-সন্থান শ্বি-সন্থান আজ নিরন্ধ — অজ্ঞানের কালো মেঘে দেশ অন্ধকার প্রভ্রতি পারো কি—তোমার বাত্রে মুম্ হয় না—প্রাণ কেদে ওঠে একপা ভাবতে প্রস্কার করতে পারো কি যে পরের ব্যথা কোমার ধ্যনীর রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ ক'রে কংশ্পেন্দ্রে কেপে কেপে উঠনে প্

"কিন্তু শুধ্ এইই নয়। প্রতপ্রমাণ বাধা এলেও 
তাকে অতিক্রম করবে এমন পণ নিয়েছ কি তৃমি! সমস্ত 
জগত যদি তোমাদের বিপক্ষে দাড়ায়, তাহ'লেও তৃমি 
কপোণ হাতে একলা চলতে পারো কি কর্ত্রা পালন করতে 
নামের সাধন কিশ্বা শরীর পাতনের পণ নিয়ে ? শেসতং, 
তোমার নিষ্ঠা আছে কি ? এই তিনটি গুণ যদি থাকে, 
তবেই তৃমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে। এমন কি, 
যদি গুহাবাসীও হও তাহলেও তোমার চিন্তা ও অভীপা 
পাষাণ ভেম্পে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে, স্পন্দমান হ'য়ে শত 
বংসর ধ'রে যতদিন না তারা এমন কোনো আধার পায় 
যার মধ্যে দিয়ে তারা মৃত্র হ'য়ে উঠবে পরম সিদ্ধিতে। 
চিন্তা, অভীকা, আভেরিকতা ও পুণাসংকল্পের মধ্যে 
এমনি দিরাশক্তি নিহিত।"

স্বামীজির দেশভক্তির এই দিবা আদর্শ যে স্থভাষকেও অন্থানিত করেছিল এ আমার কথার কথা নয়, বিনিদ্র রাত্রে কতদিনই তার সঙ্গে এ আলোচনা হয়েছে আমার— তথ্ এদেশে নয় বিলেতেও। তাই আমি একথা অকুতোভয়েই বলতে পারি যে, যেমন শ্রীরামক্বন্ধের তপঃশক্তিই নিবেকানন্দের প্রস্থতি, তেম্নি বিবেকানন্দের তেজঃশক্তিই নেতাজির দেশান্মবোধের জনন্মিন্ত্রী তথা ধার্মিন্ত্রী ছিল প্রথম থেকেই। একথার স্থপক্ষে বহু প্রমাণ আছে — গামি কেবল স্থভাষের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই

সমাপ্তি আনব দেখাতে স্বামীজির প্রাণের স্তর তার প্রাণের তারেও কী ভাবে ঝংকত হ'য়ে উঠেছিল। স্কুভাষ বলেছিল:

"আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি নাংলার আননদ উংস্বের মধ্যে নয়, বিভ্বানের শান্তির মধ্যে নয়। আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি, তংথ দৈল নিযাতনের মধ্যে, অভাব, অজ্ঞানতা, অব্দাদের মধ্যে; অশান্তি অবিচার, অন্চোরের মধ্যে — স্বার উপরে মন্ত্রত্বের পদে পদে লাঞ্জনার মধ্যে।…

"মনে রাখিবেন যে, আমাদের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ধে
নৃতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। জীবন না দিলে জীবন
পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে
বলিদান দিয়াছে—শুর সেই অমৃতের সন্ধান পায়। আমরা
সকলেই অমৃতের পুর, শুরু ক্ষুল্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত্ত
বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃতিসিন্ধর সন্ধান পাই না। আমি
আপনাদের আজ আহ্বান করিতেছি—আহ্বন, আপনারা
আহ্বন—মায়ের মন্দিরে আমরা সকলে দীক্ষিত হই!
আহ্বন, আমরা সকলে একবাকো এই প্রতিক্তা করি যে,
দেশ সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র বৃত্ত হইবে—
দেশ-মাতৃকার চরণে আমরা আমাদের স্বস্থ বলি দিব
এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি
করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—

'ভারত আবার জগংসভায় শ্রেষ আসন লবে।'

এই কথাই যুগর্ষি শ্রীষ্ণরবিন্দ বলেছিলেন তার অন্থ্য ভাষণে স্বামীজির সিংহ্বিক্রম প্রেরণাকে বরণ করে; "Behold Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the souls of Her Children,"

আজ এ-মহাভাগ কর্মবীর জানশিখরচারী প্রেমব্রতীর জন্মশতক্ষ্তিবার্থিকীতে এই কথা দ্বরণ করে ধেন গাইতে পারি আমরা ভক্তিকম্প্র আনন্দের উচ্চল অঙ্গীকারে: দেবতার লীলাভূমি ভারতের প্রাণের প্রতিভূ, হে চিরদীপ্ত অলোকলোকের অশোক হলাল, পুণা শুল্র ধর্মনিত্য! দলি বিলাসের মায়াবিনী কায়া ওগো নিদ্নাম অমলকান্তি! কত দিশাহারা জনে দিলে দিশা, ভীক্ন আশান্তে—

ভরদা শাস্তি!

অল্পের পথ বিদায়ে বাজায়ে ত্যাগের শভা বিবেকানন্দ দিলে তাহাদের দিবানয়ন—ছিল ধারা মোহবাসনা-অন্ধ! তামসিকতার ক্লিন্ন নিগড়ে শুভালিতের ত্রঃথ দৈন্ত ঘূচাতে হে দেবদেনানী, তোমারা তুলিলে গড়ি

বেদান্তী দৈতা!

তীন লোকাচারে মিথ্যাবিধারে ছিল ধারা চির প্রভ্রান্ত— তোমার অভ্যাদয়ে হ'ল নব-অকণোজ্জল প্রের পান্ত।

অল্লের প্র ... মন্ধ ।

হে অপরাজেয় বরি' দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমহংস
জানিলে তাঁহার বরে—তুমি চিরজীবন্স্কু, শিবের অংশ।
প্রশে তোমার তাই তো ঘটল অঘটন—

যারা ছিল নগণা তোমার বীর্য জ্ঞানের প্রশম্পির ছোঁ ওয়ায় হ'ল হিরণা। অল্লের প্থ অন্ধ্য প্রাচী প্রতীচির মাঝে দেতু বাঁধি' দিন্ধুর বাধা করিলে লুপ, ঐক্সজালিক! জাগালে — যাহারা পরাধীনতায় ছিল নিষুপু। গীতা ও পুরাণ, ক্যার, বিজ্ঞান, দর্শন, উপনিষদ, তম্ব কর্পে তোমার ঝক্কত হ'য়ে জগন্মাতার অভয় মন্ত্র।

অল্লের পথ · · অন্ধ ।

ব্লচারী যে স্বাধিকারে তার, শুরু অমৃতেরি জপিল তৃষ্ণা, প্রেমের মুকুট দেখি' শিরে যার লাজে মুথ ঝাপে

কামনা কুফা--

সে-তুমি বিলালে ত্থাতে তোমার দাধনালক মণিকারত্ব — স্বার্থ ভূলিয়া দ্বিদ্র নারায়ণের দেবায় রহিয়া মগ্ন। অল্লের প্থ — অন্ধ্র!

দিজেন্দ্রলালের "ভারত আমার ভারত আমার" স্থবের স্বে গেয়।

# निक्षण श्रद्ध

## শ্রীঅপূর্বাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মক সাগরের মত অনাদরে পড়ে আছি হেথা এক কোণে, অনেক অনেক নীচে। তুমি দুরে, মোর কণা

পড়ে কি গো মনে !

বিমর্থ বিহ্গ এলো সন্ধ্যার তিমির স্রোতে ডানা ছুঁয়ে অরণা-কুলায়,

জীবনের মালভূমি ভরে গেছে অজম্র ধূলায়।

থুজেছি তোমারে আমি পাবার প্রত্যাশা নিয়ে

এশিয়ার নানা জনপদে,

ককেশাস পার হয়ে পশ্চিম গোলার্দ্ধ মাঝে মক মেক পথে বাবে বাবে পরিক্রমা; তবু আমি, পাইনি ভোমারে— উল্লাস অবজাভরা জন সিন্ধুপারে।

তুমি যেন হোয়াংহোর মত

একদিন দিয়েছিলে দেখা তৃষারের পথ বেয়ে।

তব প্রেমোচ্ছাদে কত

ভূবে গেছে প্রণয়ের উপত্যকা তারুণাের আর্দ্র কলরবে। মোহমুধরূপ তব ভূলি নাই। তরঙ্গের মত

এদে যৌবন-বৈভৱে

আকর্ষণ করে গেছ সহস্রপরাণ ; তারা বিক্ত, তোমারে কি করেনি সন্ধান ? অন্তরের বাতায়ন মুক্ত করি আনন্দের রোলে
এক হয়েছিল মোর। প্রেমের কলোলে।
দে তো বেশী দিন নয় ?
প্রথম প্রণয়।
বিজনে নিভৃতে বদে ফলের ছায়ায়
গাঢ় ঘন আলিঙ্গনে,

আঁথি অধরের থেলা থেলেছিমু পুলক-স্পন্দনে, বেন্থ বন স্বয়ে সুয়ে পড়েছে বাতাদে স্থ্যমূর অবকাশে।

নিথিলের বাহতেদ করে
আবার তোমারে পাবো, এই আশা করি না অন্তরে।
ভান্তি মোর, শ্রান্তি মোর, দব বুঝি স্মরণের দীর্গ ছায়াতলে
নিয়েছে আশ্রয়। প্রাণ্যাতা স্ত্রির

বিষ্টু মোর অশ্রন্তরে;

জ্যোছনার রেণ মেথে তুমি না বলেছ মোরে সাস্থনার আলিপ্সনা দিয়ে--

দেখা হবে পুনরায় মিলনের গান গাহিবে আমারে নিয়ে দেকি আজ আকাশকুস্কম !

্ সৃঙ্গীহারা প্রত্যেক নিমেষ মোর নিম্পন্দ নিঝুম।

# प्रमिष्ठ अभूष्ठ अभूष्य उड क्रिष्णक्ष्यत्म ह्याक्षात्र

### ( প্র্রামুর্তি )

এই দিন সকাল সকাল থানায় নেমে বকেয়া কাষ-কন্মগুলো দেরে ফেলতে মনস্থ করলাম। এই মামলার তদন্তের সঙ্গে দঙ্গে আমাদের আরও বহুমামলার তদন্ত করতে হয়ে থাকে। একটীমাত্র মামলা নিয়ে পড়ে থাকলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। তাই এরই মধ্যে আরও অনেক ছোট বড় সামলা আমাদের তদস্বাধীনে নিতে হয়েছে। ক্ষেক্ দিনের জন্ম বেনার্পে যাবার আগে এই মামলা-ওলিরও কিছু কিছু স্থরাহ। করে রাথবার দ্রকার ছিল। তাই সকালের দিকে আমি ও আমার সহকারী স্থবোধ রায় আমাদের অন্স কাষগুলে। তাডাতাডি সেরে নেবার জন্ম ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এর কারণ আমাদের বিভাগীয় বড়-শাহেব আজকেই রাবের আমাকে সহকারী স্থবোধ রায়কে मस्य करत रवनातम भहरत तलना हवात ज्ञा निरुष्टम দিয়েছেন। এই অভূত মামলা সম্বন্ধে সেথানে আমাদের স্থানীয় রক্ষীকুলের সহযোগিতায় গুইটী স্থানে ভালে। করে তদন্ত করতে হবে। এই আহত যুবকের পিতা মাতার বাড়ীতে ছাড়া ওথানকার ঐ দ্বিতল বাড়ীর কাশীবাদী মালিকের ডেরাতেও দেখানে গিয়ে আমাদের তদন্ত করতে হবে।

দেদিনকার সেই গুণ্ডাদল কর্ত্তক আক্রান্ত হওয়ায় আমার দেহে খুব বেশী আঘাত লাগেনি বলেই মনে হয়ে-ছিল। তাই এর বিশেষ কোনও চিকিংসা করারও আমি প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু এই কয়দিন আমার পিঠের শিরদাড়াটা থেন মধ্যে মধ্যে টন টন করে উঠে। একট্ বেশী লেখালেখি বা অন্ত কোনও পরিশ্রম করলেই তা বুঝা শায়। কিন্তু তবু এই অল্প-স্বল্ল বাথা যেন মনের মধ্যে একটা পুলক শিহরণ আনে। ভদ্রনেদের দারা প্রহত ইলে দেহের সঙ্গে মনের বাগাও জেগে উঠে। তাই এই

ধরণের লোকের প্রহারজনিত ব্যথা আমরা একটতেই বেশা মনে অন্তব করি। কিন্তু গুণ্ডা-ডাকাতদের প্রহারের বাণা পুলিশ অফিসারদের পক্ষে বেশ একট স্তথের আমেজ স্ষ্টি করে থাকে। তবু আমি বাম হাত দিয়ে ভান হাতটা একট টেনে নিজেই নিজের পিঠে হাত বুলিয়ে আবার নথী-পত্রের মধ্যে ডব দিলাম। এদিকে আজকেট সন্ধ্যার মধ্যে বেনারস মেলে রওনা ২০০ পারবো কিনা সে সন্দেহও আমার মনে থেকে থেকে জেগে যে না উঠছিল তা'ও নয়। কিন্তু দে যে একম করেই হোক, আজকে সন্দোর মেলেই দেখানে যে আমাদের রওনা হতেই হবে :

'আমার মনে হয়, স্থার,' নথীপতে লেখালেথি করতে করতে সহকারী স্বোধবাবু বললেন, 'এই শহরে এই কয়-দিন তদস্থে। পেলাম তাতে ভগু প্রমাণ হয় এই যে ঐ আহত যুৰক্টার প্রতি ঐ ভদুমহিল। অন্তর্জা। আর স্থার, এই তথাটুকু তো তদন্তের প্রথম দিনেই আমরা জানতে পেরেছি। অথচ সেই দিন থেকে এই একই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সাক্ষীর মুখে সেই একই কথায় ও স্থরে কচকচি চলছে। এদিকে তদক্তের পথে যতোই এগুনো যায় ততোই একাধিক বাক্তির প্রতিই আমাদের সন্দেহ জাগে। এর কলে আমরা যেখানে ছিলাম সেইখানেই আমরা থেকে যাই। কতোবার মাত্র কয়েক পা এগিয়ে আবার আমাদের পূর্পস্থানে ফিরে আসতে হয়েছে। আমার মনে হয় যে সেইদিন সকালে জনৈক বহিরাগত ভদুলোকের সঙ্গে ঐ ভদুমহিলার কলহের প্রকৃত কারণটি জানতে পারা মাত্র আমাদের এই অন্তত মামলাটীর কিনারা হয়ে যাবে।

'উর্ভ এটকু জানতে পারলে এই অপরাধের অপরাধী হয়তো ধরা পড়বে, সমমি এইবার আমার ুমথীপত্র হতে মুখ তুলে সহকারীর প্রশ্নের উত্তর করলাম, 'কিন্তু তাতে এই সাজ্যাতিক মামলার অপরাধের উদ্দেশ্য বামোটীভ কি ছিল তা আদপেই জানা যাবে না। এই অপরাধের এই মূল হেতু না জানলে সন্দেহভাজন ব্যক্তির 'বিফদ্ধে এই মামলা প্রমাণ করা হরুর হয়ে উঠবে। আমাদের এখন এই তদন্তের প্রতিটা কাষ করে যেতে হবে তাদের কথা ভেবে—যাদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তা না হলে আমাদের মাত্র একটা ভলের জন্মে আমাদের এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম বার্থতায় প্র্যাবসিত হয়ে প্রতে। আমার মতে এই মামলার যেথানে উংপত্তি সেথানে এসেই এর নিষ্পত্তি <mark>হবে। আমি মনে করি এই ধে, এই ভদুমহিলার</mark> 'বয়েস-ভীতা' রূপ কমপ্লেষ্টীর মূল কারণ নির্দ্ধারণ করতে পারা না পারার মধ্যেই আমাদের এই তদ্তে পাফল্য বা অসাফল্য একান্তরূপে নির্ভর করছে। আচ্চা। এই সব গুহু কথা আজ সন্ধোয় তুজনায় মিলে বেনারস মেলে বদে বদে আলোচনা করা যাবে, আন্থন এথন এসে হাতের বকেয়া কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে তুজনে মিলে বাজার ঘুরে কিছু কেনা কাটা করে নেই। এই একটা নূতন তোয়ালে, এক ডজন সেফটী রেজার ব্লেড, দাবান ও ট্থ বাশ ও অক্তাক্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে নিতে হবে তো। একটা লোল্ডিং বেডিং ও একটা চামড়ার পোটমাাণ্ট, সঙ্গে নেওয়া দরকার। কে বলতে পারে যে ওথানে আমাদের ক'দিন থাকতে হবে। হ্যা, ট্রেণে উঠবার আগে বাড়ী থেকে পেট ভরে থেলেও থাবার নিতে হবে যে! রেল গাড়ী চললে –ধকলে ধকলে আবার তাড়াতাড়ি থিদেও পেয়ে যায়।

আমরা তাড়াতাড়ি পর পর নথীপরের ষ্ণাষ্থভাবে ক্রমে গাড়ীর হুমহুম শব্দের সঙ্গে এই কল্ববও থেমে বিলিবাবস্থা করে উঠে পড়ে বাজার হাট করে জিনিষ্পত্র গেল। এরপর একসময় একটা বিরাট ঝাঁকুনি থেয়ে গুছুতে স্থক করে দিলাম। এদিকে দেখতে দেখতে বেলা আমি উঠে বদে দেখলাম যে সহকারী অফিসার স্থবোধ-পড়ে এলো। আমাদের হাতে যেন আরও একটু সময় বার তখনও অঘোরে ঘুমচ্ছেন। হঠাং উপরের দিকে থাকলে ভালো হয়। এর পর বেশ একটু তুপ্তি করে চেয়ে দেখলাম যে একজন স্থলকায় মাড়োয়ারী ব্যবসাদার ভদ্রলোক গাড়ীর হাঙ্গিংবৈডের উপর বিছানাপত্র সেই বেনারস মেলে চেপে বদলাম। টেণের কামরায় বিছিয়ে শয়নের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন। তারই মতন আমার গদী-থাটা দিটে চেপে বদে পড়ার দক্ষে দক্ষে মুখ দিয়ে স্থ্যুর চিয়ে তিন্নে জিজ্ঞানা করলেন—আপকো

অলক্ষ্যে বৈরিয়ে পড়লো—'আল কি আরাম! আমাদের কাজকর্ম নেই, কোনও দায়িত্ব নেই, কারণে অকারণে ডাকাডাকি নেই, কাউকে কোনও কৈফিয়ং দেবার মুঁ কি নেই। বহিজগতের সম্পর্কশৃত্য এমন নির্ভেজাল আরাম ও বিশ্রাম আমরা ইতিপুর্কে কোনও দিনই অহতেব করি নি। টেণ ছেড়ে দেবার সঙ্গে আমরা জানলার ফাকে বাহিরের ছুটন্ত গাহুপালা বাড়া ঘর ও টেলিগ্রাফের পোষ্ট ও তারের দিকে চেয়ে আমরা বেঞ্ছ্টার উপর আরামে উপুড় হয়ে গুয়ে পড়লাম।

এই উপুড় অবস্থ। থেকে চিং হয়ে গুয়ে নিশ্চিন্ত মনে গাড়ोর· ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে আমরা ছজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এইদিন আমাদের মনের মধ্যে নিশ্চিন্ত-তার জন্মে এমন একটা বিরাট ফাঁক বা ভেকুয়াম স্ঞ্চি হয়েছিল যে পরস্পার পরস্পারের সঙ্গে কথা বলে সময় নই না করে মনের এই প্র নৃত্ন অচিত্তনীয় আমেজট্রু চোথ বুজিয়ে শুয়ে উপভোগ করতেই শুধু ইচ্ছে করছিল। এ'ছাড়া আমাদের কশ্মক্লান্তি অবদর পেয়ে আমাদের অবসাদগ্রস্ত করে দিয়েছে। অবিরাম ছুটাছুটিতে অভাস্থ আমাদের মাংসপেণীগুলো এতদিন পর বিশ্রাম পেয়ে আমাদের অজ্ঞাতেই যেন টেনে টেনে শক্ত হয়ে আবার নরম হয়ে ধাচ্ছিল। এই অবস্থায় মহা আরামে ঘুনিয়ে পড়া আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। ইতিমধ্যে কথন যে বাঙালাদেশ পার হয়ে পাহাডে বিহারের প্রান্তদেশ গিয়ে পড়েছি আমরা তা জানাতেও পারেনি। আমাদের চক্ষু বুজিয়ে থেকেই যেন আমরা অস্তুব করলাম যে একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থেমে আবার সেটা চলতে স্থক করে দিলে। আধ-বুম অবস্থাতেই আমরা প্লাটফর্মের মৃত্ গুঞ্নের মধ্যে মধ্যে ইাকডাক গুনতে পাচ্ছিলাম। ক্রমে গাড়ীর হুমহুম শব্দের সঙ্গে এই কল্রবও থেমে গেল। এরপর একসময় একটা বিরাট ঝাঁকুনি থেয়ে আমি উঠে বদে দেখলাম যে সহকারী অফিসার স্থবোধ-বাবু তথনও অঘোরে ঘুমচ্ছেন। হঠাং উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম যে একজন স্থলকায় মাড়োয়ারী ব্যবসাদার ভদ্রনোক গাড়ীর হাঙ্গিংবেডের উপর বিছানাপ্র বিছিয়ে শয়নের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন। তারই মতন আমার

কেরা কারবার হার ১ আপকো গদী কলকাতামে হুঁ ১ অকারণে আমরা কমই মিথ্যে কণা ব'লে থাকি। তাই আত্রগোপনের জন্ম তাঁকে নিরাশ করে আমি জানালাম --- আমি ব্যবসাদার নই। আমি বিদেশভ্রমণবিলাপী বাঙলার ্রকজন অলস নিম্নর্থ। আয়েসী জমিদার ব্যক্তি। আমাকে বেকারবারী মাত্র বুঝে মাড়োয়ারী ভদ্লোক অবজ্ঞায় তার মুখটা অন্তদিকে কিরিয়ে নিলেন। অবগ্য এ জন্য আমি এই মাডোয়ারী ভদুলোককে দোষ দিই নি। আমি যে সময়কার কথা বল্ছি, সেই সময়ে উচ্চশ্রেণীর কামরায় দ্রপালার ট্রেণ জানি করা এক সরকারী অফিসার, ব্যবসাদার ও জমীদার ছাড়া আর কারুর পক্ষে পম্ভব হতো না। হঠাং এই সময় আমি আচমকা একটা माक्र क्या उपनिति कतनाभ ; याभात ८५ रयन मुहर्ड উঠে দেখানে একটা যন্ত্রণার স্বষ্ট করছে। তাডাতাড়ি সহকারীকে জাগিয়ে দিয়ে একটা কোটার বাডী থেকে আনা কয়েকটা লচী ও পোস্ত-চচ্চড়) বার করে মেওলো উভয়ে গলাধঃকরণ করে উভয়ে আবার যে যার সিটে আরামে শুরে পডলাম।

এরপর আনার উঠেছি, হাক ডাক করে জিনিস কিনেছি, কখনও বা দূরের নীলাভ পাহাড়ের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছি, এরপর আবার কতবার উঠেছি, ব্যাছি, নেমেছি আবার খুমিয়ে পড়েছি। হঠাং ভোর বাবে একসময় ট্রেণের গতি মন্তর হচ্ছে বঝে তাডাতাডি উঠে বলে দেখি সহকারী কখন জেগে উঠে বাতায়ন পথে শৃধ হয়ে এক অপরপ দৃশ্য দেখছে। এমন অপরপ দৃশ্য আমি জীবনে কোনওদিন দেখিনি, আজ জীবনে এমন-ভাবে এইরপ দেখতে পাবো বলেও মনে করি না। এই বিরাট দুশ্মের প্রথম দেখার আনন্দ পরবতীকালে আর পাওয়া সম্ভব নয়, কাশী রাজ্যের রাজধানী বারাণদী শহরের ধারে গঙ্গার উপর দিয়ে ঝিকিঝিকি শব্দে ট্রেণ চলছিল। পুণাবতী গঙ্গানদীর বাঁকের পাডে পাডে দেখা যায় অজস্র শোপান শ্রেণী ও ছোট বড় হিন্দুদের মন্দির। এই মহান দুখা নয়ন গোচর মাত্র আমার মনে হলো যে,এই প্রথম বুঝি হিন্দুধর্মে আমার দীক্ষা লাভ হলো। এই ছবিতে এই দুখ দেখে বস্তুবাদী মুরোপীয়রাও কেন যে এদেশে ছুটে আমে াও আমি বৃঝলাম। ইতিপুর্বেবছ ছবিতে আমরা এই

চোথঝলসানো দৃশ্য দেখেছি। এইসব ছবির সঙ্গে এইস্থানের এমন হবক মিল কল্পনাও করা যার না। এর আগো বহু শস্ত্রপ্রামলা নিভ্ত পল্লীগ্রামে ছবির দৃশ্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু সরজমীন সেই স্থানে এসে দেথছি যে, ছবির সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। বরং ভ্রমাত্রক ছবিতে দেখা স্থানীর শ্রামল আশাওড়া বন, ঝোপঝাড় ও পানাপ্রা জোনা ও কর্দমাক্ত পথ সেইখানে সন্ধ্যার আগমন আশক্ষার আমাদের শহিত করে তুলেছে। কিন্তু এখানকার এই দৃশ্য যেন ছবিতে দেখা দৃশ্যের চেরে আরও মহান ও ফুলর। আমরা বুঝে নিলাম যে বেনারস স্থেশন প্রায় এসে পড়লো। এইবার আমাদের মোটঘাট বেনে নামবার জন্যে প্রত হতে হবে।

এই বারাণদী ষ্টেশনের উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রাম-ঘরটির স্থবিধাজনক স্থান ভারতের অন্য কোগাও দেখেছি বলে মনে পড়েন।। তাই এই ভোরের বাতাসে সেথানে আমরা বিছানা বিছিয়ে একটা প্রাতঃকালীন ঘুম ঘুমিয়ে নিলাম। ততক্ষণে আমর। আমাদের মূল মামলার বিষয়টি ভূবে গিয়েছিলাম। একট্ বেলায় আমরা ভাবলাম, কোনও স্থানীয় থানায় ন। গিয়ে কোনও এক ধান্দ্রিক হয়ে কোনও ধমশালায় উঠা থাক। একটা টাঙার মালপত চাপিয়ে আমরা পারে হেঁটে পথ চলছিলাম। এমন সময় আমরা অবাক হয়ে দেখলাম পিছনে আর একটা টাঙ্গা করে কলিকা তারনিউতা জমহল হোটেলে দেখা দেই মোচওয়ালা কাশীপুর প্রেটের ম্যানেজার লোকটা এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে শহরের মধ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। কোনও এক অপ্রত্যাশিত স্থানে স্বল্পরিচিত ব্যক্তিগাও প্রম্পর পরস্পরকে বহুক্ষেত্রে চিনেও চিনতে পারে না। এই সময় তাদের মনে হয় যে হয়তো এদের মুখের ভাব পূর্ব-দেখা লোকের একটা আদল দেখা গিয়েছে মাত্র। কিন্তু কে বলতে পারে যে এই ধুরন্ধর বাক্তি আমাদের পিছ পিছু অমু-সরণ করে এই শহরে আসে নি ৷ আমরা তাডাভাডি তাকে এডিয়ে পাশ কাটিয়ে পথের ধারের একটা বেনারসী সাড়ীর দোকানে এসে এই ভারত-বিখ্যাত সাডীর দর করতে স্থক করলাম। কিন্তু দরের বহর শুনে নুঝলাম যে এই মানের শাড়ীর দর কলিকাতা ও বোম্বাই আদি শহরে আর্ত বেশী সস্তা। 'থুব সম্ভবত: আজকাল বেনারস্থী শাড়ী বোদাই প্রভৃতি শহর হতেই তাদের আবিদারের স্থান বেনারদে চালান এদে থাকে, কিন্তু শাড়ীর উপর আমাদের তত নজর ছিল না, যত নজর আমাদের ছিল ঐ মোচওয়ালা ভদ্রলোকের ক্রতগামী টাঙ্গাটার দিকে। এই ভদ্রলোকের এই টাঙ্গাটি আমাদের দৃষ্টির বহিঙ্ ত হয়ে গেলে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আমাদের টাঙ্গাটাও মালপত্রসহ অনেকটা ক্রত এগিয়ে গিয়েছে। "আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কথনও বা মধ্যে মধ্যে দৌড় দিয়ে সম্ম্থগামী আমাদের টাঙ্গাটা ধরে দেলে এইবার আমরা তাতে চেপে বদে বল-লাম—'চলো ভাই কোহী শহরকো ধরমশালামে। নেহী নেহী, তম ভাই আভি কোতোয়ালামে প্রেলা চলো।

আমার কিন্তু মনে ২য় যে এ লোকটা আমাদের অন্ত-সরণ করে কোলকাতা থেকে এথানে আমে নি, আমি .একট গভীরভাবে চিন্তা করে আমার সহকারী স্থবোধ-বাবুকে বললাম, 'এমন কি আমরা যে বেনারসে এসেছি তা ও জানেও না। এর কারণ এই লোকটা পথের তথারের দোকান বা বাড়ীর দিকে তত নজর ছিল না,যত নজর ছিল দরের উচ মিনার ও মন্দিরের চূড়ার দিকে। এই গেয়ো লোকটা নিশ্চয়ই এই শহরের কোনও এক ধর্মশালায় প্রথমেই গিয়ে উঠবে। এই জন্ম এখানকার থানা হয়ে আমাদের এ নগরীর তীর্থস্থানের বাইরে কোনও অভিজাত এক আধুনিক হোটেলে উঠাই উচিং হবে। এই সামান্ত একট হিসেবের ভূলের জন্ম আমাদের এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে থেতে পারতো। তবে তোমার এই সন্দেহও যে আমি একেবারে বাতিল করে দিচ্ছি তাও নয়। এমনও অবশ্য হতে পারে যে আমরা যেমন মাল্লখকে ভেন্ধি দেখিয়ে থাকি, তেমনি এই ব্যক্তিও আমাদের উপর অমুরূপ এক হাত তেক্কি দেখিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে এর এথানে আদার উদ্দেশ্য একান্ত ভাবে আমাদের দঙ্গে দম্পর্কবিরহিত এক দাধু উদ্দেশ্য।

"আপনি যা বললেন তা আমিও স্বীকার করি, স্থার,' আমার স্থায়েগা সহকারী অফিসার চিন্তিতভাবে উত্তর করলেন, 'কিন্ধ এই লোকটার এই সময় এথানে আসার উদ্দেশ্যটাও তো আমাদের জানা দরকার, আমার মতে একে এথুনি ফলো করে ওর এথানকার আস্তানাটা এথুনি জেনে নিতে পারলে ভালো হতো। এতো বড় শহরে আরও সহজে ওকে আমরা খুঁজে নিতে পারবো। ইতিমধ্যে এই শহরেরই সুকে বসে ইনি অল্ল কোনও এক অঘটন না ঘটিয়ে বসেন। এখানে আমাদেরও একটু সাবধানে পথে ঘাটে বেক্নো উচিং হবে। আমার কিন্তু ওঁকে এখানে দেখে প্রান্ত কিরকম যেন ভয় ভয় করছে।

না না, এতো উতলা হলে কি চলে ? এখুনি ওকে ফলো করে এগুলে আমরা ওর নজরে পড়ে যাবোই। এতো অপরিচিত মুখের মধ্যে মাত্র সামাক্তমাত্র একটা পরিচিত মুথ সহজেই ওর নজরে পড়ে যাবে। এই শহরে ও আজ থাকলে আজই আমরা ওকে খুঁজে বার করবো। তুমি কি ওর কপালে একটা বড়ো চন্দনের ফোটা লক্ষ্য করে। নি। এই শহরে এসেই কোথায় গড় হয়ে এইটে উনি কপালে লাগিয়ে নিয়েছেন। এই ধরণের বক্ষাত লোকেরা তীর্থ-স্থানে এলে একট বেশী ভগবতপ্রেমিক হয়ে পড়ে। তাদের দৈত ব্যক্তিবের সং ব্যক্তিবটী এই সময় একটু মাথা চাড়। দেবার চেষ্টা করতে থাকে। একটু ওয়াচ করলেই একে তুমি গঙ্গার ঘাটে বা কোনও বিখ্যাত দেবমন্দিরে রোজই দেখতে পাবে। আমার বিশ্বাস যে, যে কোনও উদ্দেশ্যই হোক-পরের পয়সায় ও আত্বকুলো যথন এই তীর্থে আদ্বার স্থযোগ পেয়েছে তথন জানবে কাথ সারা হবার পরও ছুতায় নাতায় এই লোকটা এই শহরে বেশ কয়দিন থেকে যাবে। এই শহরে যে এই লোকটা নৃতন—তা ওর হারভার দেখে নিমেধেই তা আমি বুঝে নিতে পেরেছি। এখানকার দেবমন্দিরের আরতির সময় বা প্রাতঃকালীন গঙ্গাম্বানের সময় ভীড়ের এপার থেকে ওকে চিনে আমরা ছদ্মবেশে ওর পিছু নিয়ে সহজেই ওর এথানকার আস্তানাটা আমরা দেখে আসতে পারবো। এখন তো চলো স্থানীয় থানাতে যাই। ওথানে গিয়ে একটা প্রামর্শ করে একটা ভবিশ্বং পন্থা ঠিক করে ফেলা যাবে, আস্কন।

এই থানার কাছাকাছি এসে মৃদ্ধিল বাঁধালো এই টাঙ্গাওয়ালার। লাইদেন্স না থাকায় সে সরাসরি থানার কাছে আসতে কিছুতেই রাজী নয়। অগতা। আমরাই থে তার 'লাইদেন্স' তা তাকে বুঝিয়ে তবে তাকে থানায় আনতে পারলাম। এই থানায় এসে পরিচয় দিলে এরা আমাদের কলিকাতার পুলিশ জেনে খুবই খুনী হয়ে উঠলো।

কলিকাতা মহানগরীর পুলিশের তথন সারা ভারতে নামডাক। এমন কি আমাদের দেখবার জন্তেও ভীড় জনে
যায়। এর পর এই থানারই একটী নিরালা ঘরে বিশ্রাম করে
শহরের পুলিশি বড়কর্ভার সঙ্গে দেখা সাক্ষাং সারবার জন্তে
যথন আমরা আমাদের শীতকালীন জমকালো দামী নীল
বনাতের ফুল প্যান্ট ও কাঁধে রূপালী কর্ড লাগানো নক্সাকরা কোট পুরাহাতার ইউনিকর্ম পরে বার হয়ে
এলাম তথন এখানকার রক্ষীপুষ্ণবদের বিশ্বয়ের সীমাছিল
না। তৃতাগ্যক্রমে কর্তপক্ষের ভূলের জন্তা সামান্ত সরকারী
মর্থ বাঁচাতে গিয়ে আজ আমারা এই মহাসন্মান স্বেচ্ছায়
হারিয়ে কেলেছি। এই জমকালো ইউনিকর্ম প্রবার
আশাতেই এক্দিন সমাজের বড় ঘরের শিক্ষিত যুবকরা দলে
দলে কলিকাতা পুলিশে যোগদান করেছে। অবশ্র কোনও
গোলা লোক কথনও কথনও আমাদের বড়লাটের ডুাইভার
ব'লে যে অম করেনি তা'ও নয়।

শহরের পুলিশ সাহেবের বাঙলোয় গিয়ে প্রথামত তাকে আমাদের আগমন বার্ভা জানিয়ে ফিরে এসে স্নানাহার শেষ করে বিকালের দিকে আমরা আবার সাদা বাঙালী পোষাক পরে এথানকার প্রয়েজনীয় তদতে আল্পনিয়োগ করতে মনস্থ করলাম। কয়েকটী কারণে আমরা স্থানীয় পুলিশের কাউকে সঙ্গে নিয়ে এই মামলার তদতে ধাওয়া উচিৎ মনে করি নি।

এই দিন আমরা প্রথমেই এসে উপস্থিত এলাম বারাণসী পামের বাঙালীটোলার অতো নম্বরের গলির শ্রীবিজেন্দ্রনাথ রায়ের বিরাট বসতবাটীতে। তুইটা গেটসহ পাচিল ঘেরা একটা দিতল পাথরের বাড়ী। এই সাবেকী বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি বগী গাড়ী, একটা ল্যাণ্ডোও ও তুইখানা পালকী রাখা আছে দেখলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই এই বাড়ীর মালিকের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আমরা এই বাড়ীর মালিক শ্রীযুত দিজেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করে আমাদের এইখানে আগমনের হেতু সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকীবহাল করে দেওয়া মাত্র তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমটায় আমাদের নিকট হতে কিছু কিছু কলকাতার সংবাদ গুনে ক্রেম্ব হয়ে উঠছিলেন। সমভাবে ক্ষোভে ও ক্রোধে তাঁর সর্ব্ব শরীরটাই যেন একবার কেপে উঠলো। পরে অবশ্য তিনি আমাদের তাঁর স্বস্থিকত

বৈঠকথানা ঘরে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে এই মামলা সম্পর্কে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। তার সেই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিমে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমার নাম <u>শ</u>ী্রিজেন্দ্রনাথ রায়। পিতার **নাম** তহরিশঙ্কর রায়। আদি নিবাদ রামপুর গ্রাম, পোঃ রামপুর জিলা অমুক, বাংলা দেশ। এই বাডীটা ও এখানকার বছ সম্পত্রির মালিক ছিলেন আমার স্বর্গত তুই পুক্ষের কাশী-বাসী ৺কাশীরাম মল্লিক। বর্ত্নানে আমি তাঁর একমাত জামাতা বিধায় এই বিরাট সম্পতির যোলো আনার মালিক হয়েছি। এইথানে আমি আমার স্বীমনোরমা ও আমার একমাত্র বিবাহযোগ্যা শিক্ষিতা কলা রাধারাণীর मह वाम कति। এ ছাড। এথানে আমাদের বহু দাসদা**দী** ও আখ্রিত-অখ্রিতাই বসবাস করে। একণে এই পুণ্-ধামে আমর। স্থারী নাগরিক রূপেই বাদ করি। আমার বিবাহযোগ্য কলাটীর বর্ত্তমান বয়েস আঠারো হবে। তাকে আমি বাড়ীতেই পড়াই ও গানের মাষ্টার রেথে বিদ্ধী করে তুলেছি। এই সময়ে আমাদের এথানকার যাবতীয় বিষয় সম্পত্রির একমাত্র ভবিগ্রং অধিকারিণা আমার এই বয়স্থা কন্তার বিবাহের জন্ত একজন পাত্রের সন্ধান করছিলাম। সৌভাগাক্রমে আমার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে একজন সভবিলাতপ্রত্যাগত চক্ষবিশার্দ ডাক্রার পাত্র জুটে গেল। এই যুবকটী নিজে **এসে** আমার ক্যাকে তার ঈশ্পিতা শীরূপে মনোনীত করে যায়। আমাদের এই বাবাজীবন হপ্তা হুই এই বাডীতে আমাদের দঙ্গে বাদ করেও গিয়েছেন। বর্তমানে এই কলিকাতার একজন নাম-করা ডাক্তার। যে কোনও কারণেই হোক তিনি খাস বাঙ্গলার কোনও বাঙ্গালী কন্তাকে বিবাহ করতে চাইছিলেন ন। তিনি বাংলার বাইরে কোনও এক প্রবাদী বাঙ্গালী পরিবারে বিবাহ করবেন বলে জেদ ধরেছিলেন। এসব বিষয় অবশ্য বিবাহের প্রস্তাবকারী আগ্রীয়-বন্ধূটীরই কাছ হতে শুনা। এ ছাড়া এই ছেলেটি ছিল বাঙলা দেশের কাশীপুর রাজষ্টেটের জমীদারদের ছোট তরফের একমাত্র সস্তান। এই জন্ম আমার এই কন্মার তুলনায় এই পাত্রের বয়দ একট বেশী হয়ে গেলেও এতে আমি অমত করি নি। কিন্তু মধ্যিথান হতে আমার ওথানকার এক বিশেষ

বর্র অমুকবার এই ব্যাপারে গোন বাধিয়ে বদলেন। ্আমার এই বন্ধু অনুকবাবুরও এইখানে প্রচুর বিষয় সম্পত্তি আছে, তা ছাড়া কলিকাতার একটা নামকরা বাবসারে প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্তম অংশীদার। এঁর ও একমাত্র পুত্রটী এইবার কাশী হতে সিনিয়ার কেমব্রীজ কলকাতায় পডাশুনা করছিল। ফাঁকে ফাঁকে তাদের নিজেদের আফিসের কাজ কারবার ও · শিথে নিচ্ছিল সম্প্রতি এই ছেলেটাকে তাঁর পিতা পুনরায় কাশী সহরে আনিয়ে এখানকার যুক্তার্সিটী কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন—তবে বছরের প্রতি ভেকেমনে কলিকাতায় গিয়ে তাদের আফিদের কাধকশ্ম বুঝে নে ওয়ার ও তার কণা ছিল। এই ছেলেটি আমার ক্যার অপেকা মাত্র কয় বংসরের বড়ো ছিল এইযা। তানা হলে অল দিক হতে বিচার করলে জানা গুনা ঘরের মধোই বিবাহাদি হওয়া তো ভালোই। একণে আমার এই প্রতিবাদী বৃদ্ধ বন্ধবরও প্রায় দৃষ্টি শক্তিহীন ও অক্যান্ত বিষয়ে ইনভ্যালিড হয়ে পডছিলেন। তার এই ছেলেটী তাঁর শেষ বয়দের সন্তান হওয়ায় তাঁর অবর্তমানে তার জন্ম ও তার সম্পত্তির জন্ম একজন শক্ত অভিভাবকের প্রয়োজন অমুভব কর্ছিলেন। এইবার তিনি আমাকে তাঁর এই ছেলেটাকে আমার জামাই-রূপে গ্রহণ করবার জন্মে ধরে করে পডলেন। এদিকে আমি আমার আত্মীয়ের মাণ্যমে কলকাতার ডাক্তার ছেলেটীকে কথা দিয়ে বদেছি। এই ছাক্রার ছেলেটীর আমার মেয়েকে এমন মনে ধরছিল যে সে অন্ত কোথায় জার বিবাহ করতেই চায় না। পরিশেষে আমি আমার এখানকার এই বন্ধুর ইচ্ছার অন্তক্লেই মত ঠিক করে ফেলি। কিন্তু তথনও কি আমি জানি যে, কলকাতার এক সর্বনাশী ডাকিনীর হাত থেকে রক্ষা করবার জ্ঞেই আমার এই বন্ধ তার ছেলেকে আমার অমন রূপবতী ও গুণবতী ক্যার স্বন্ধে চাপাতে চেয়েছিলেন এ কথা ভাবলেও এখনও আমার দর্মশরীর রাগে রী রী করে উঠে। এ সব কথা জানলে কি একদিন এমন জামাই-আদুৱে তাকে ঘরে এনে থাইয়ে দাইয়ে আমি যত্ন আতি করতাম। আজ'কাণীর দারা বাঙ্গালী দমাজে আমাদের কাউর আর মুথ দেখাবার পর্যান্ত উপায় নেই। এদের আশীর্কাদের মাত্র ক'দিন আগেই কি'না তার জ্ঞানপাপী বাপকে একটা

পরাধাত করে তিনি কাশীয়াম ছেড়ে গোপনে কলকাতার পালালেন। ওর বাপ অবশ্য এরপর কাগছে কশমে ওকে তাদ্বাপুত্র করে দিয়েছে। এমন কি একজনপুষ্টিপুত্রও ও নেবে বলে সম্প্রতি গুনেছি। ক্ষিন্ত এতে তৌ আমি এই নিদারুল লোকলজ্ঞার হাত হতে রক্ষা পেলুম না। ভাগ্যিদ আমি কলকাতার দে ডাক্তার ছেলে স্বর্নন্তি রায়কে পুরাপুরিভাবে হাত ছাড়া করি নি। কিন্তু তাকে এখন আবার খোদামদ করে পত্র পাঠাতেও যে আমার মাথা কাটা যায়। বাপ্! আর আমি এঁচাড়ে পাকা ছোঁড়াটাকে আমাদের এই বাড়ীর ত্রিদীমানায় চুকতে দিই। ভগ্রান বিশ্বনাথ আমাকে তবু এই বিষয়ে কিছুটা রক্ষে করেছেন। আচ্ছা। আমিও এই হতভাগা ছেলেকে যে সহজে রেহাই দেবো তা আপনার। ভাববেন না। কলকাতা শহরে এখনও পর্যন্ত আমারও যথেষ্ট লোকবল আছে।

ভদুলোকের এই উপরোক্ত বিবৃতিটী লিপিবদ্ধ করতে করতে আমার ঠোঁটের কোনে একটা মান হাসিব রেখা ফটে উঠলো। এই অর্নাচীন এঁচোড়ে পাক। ছেলেটীকে তিনি তাঁদের এইখানকার এই বাজীতে আর চকতে দিতে নারাজ। কিন্তু তথনও জানতে পারেন নি যে দেই একই এটোড়-পন্ধ ছেলে ইতিমধ্যেই তারা কলকাতার ভাড়া-দেওয়া বাড়ীটাতে এক দারুণ বিপাকে পড়ে ঢকে পড়েছে। অদৃষ্টের এই নির্মাণ পরিহাসের বিষয় আপাতত তাকে না জানানে স্মীচীন মনে করলাম। এদিকে এই ভদ্লোকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটা আতোপান্ত অনুধানন করে আমি স্বভাবতঃই বাস্ত হয়ে উঠেছি। নিউ তাজমহল হোটেলের কাশীপুর ষ্টেটের সেই বড় তরফের ম্যানেজার সেই গৌফওয়ালা ভদ্রলোক তো দেইদিন এই চক্ষ্বিশারদ ডাক্তার স্থরজিত রায়কেই এক*জন* ভয়ানক প্রায় নরখাদক ব্যক্তি রূপেই আমাদের কাছে তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এদিকে আবার তিনি নিজেই তো আমাদের পিছু পিছু কাশীধামে এসে বরের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী সেজে এথানে ঘোরাঘুরি করতে স্থক করলেন। এখন এই চক্ষ্বিশারদ ডাক্তার স্থরজিত ্রায়ের পরামর্শে তো ঐ হতভাগা আহত যুবকটার চক্ষ ছটো নষ্ট করে দেওয়া হয় নি তো! এই আহত যুবকটাকে

ধারেল করে দিতে পারলে তার এই ঈপ্সিতা কলাটি তো তারই করতলগত হবার কথা। হয় তো এই ডাক্তারবার জানতেন না যে এমনিতেই তাঁর প্রেমের ক্ষেত্রে এই প্রতিকন্দ্রী যুবকটি দূরে সরে যাবে। হয়তো তাই অ্কারণে ভুল বুঝে তিনিই লোক মারফং তাঁর এই পথের কাটা টিকে সরাতে চেষ্টা করলেন। যদি সতা হয় তা'হলে এই আহত যুবকটির ভাব চোথ তুটো মাত্র নষ্ট করে দেওয়া হলো কেন ৭ এমনি চিন্তায় আমার গাল হতে কানের পাশ পর্যান্ত লাল হয়ে উঠলো। আমি নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' বলে কিছুক্ষণের জন্ম চক্ষু মুদ্রিত করলাম। এর কারণ জেগে জেগে চোথ বুজলে চিন্তা করার স্থবিধে হয়। এর পর আমি ভদুলোকের নিকট হতে আরও কয়েকটি তথা জেনে নেবার জন্মে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন ও করেছিলাম। আমাদের এই প্রশোতর ওলির প্রয়োজনীয় আভাস নিমে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! আপনার বন্ধুর ও তার পুত্রের উপকার করতে গিয়ে আপনি যে বেইজ্জতের একশেষ হয়েছেন তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সম্পর্কে আমি একটি বিশ্বয় আপনার কাছ হতে জেনে নিতে চাই। আপনার প্রথম পাত্র স্থরজিং রায়ের সঙ্গে আপনার ঐ বন্ধুর পুত্ররপ দ্বিতীয় পাত্রটীর কোনও দিন চান্ধ্য পরিচয় হয়েছিল কি ?

উ: —আজে না, তাদের প্রস্পরের দঙ্গে কখনও দেখাশুনা হর নি। তবে আমরা থে স্থরজিং রায়কে প্রতাাখ্যান
করে আমার এই বন্ধুপুত্রের দঙ্গে আমার কল্যার বিবাহ প্রায়
পাকাপাকি করে এনেছি, তা স্থরজিং রায় জানতে পেরেছিল! আজে হাঁ। এইজন্ম তাঁর আমার বন্ধুপুত্রের
উপর হিংদা ও ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক বৈকি? আমারই
কি ঐ হ্রমপোয়্টীর উপর কম রাগ হচ্ছে না কি! ইচ্ছে
করে, যে চোথ দিয়ে আমার মেয়েকে দেখে গিয়েছে ওর
দেই চোথ হুটোই আমি গেলে দিই। আজে হাঁ! এও
সত্যি যে তিনি আমার বন্ধুপুত্রের নামধাম ও বর্ত্তমান বাদভান দম্বন্ধে আমার প্রকিপথিত আত্মীয়ের মারফং জানতে
পেরেছিলেন। এত দব জেনেও ডাঃ স্থরজিং রায় আমার ঐ
গা্থীয়কে তাঁর সহিত আমার কল্যার বিবাহ দম্পর্কে পুনবিবেচনা করবার জন্মে অমুরোধ জানিয়েছিলেন। আমার

কল্যাকে দেখে ও তার গান গুনে প্র্যন্ত ডাঃ স্থরজিৎ বাবাজীবন মোহিত হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া স্থ্রজিৎ রায়
আমার এথানকার এই বন্ধুর কলকাতার প্রতিষ্ঠানের.
আফিদে কিছু গোপন তদন্ত করে আমার আত্মীয়কে যা
লিখেছে তা পড়ে তো তাজ্জব বনে যেতে হয়। প্রথমে
আমার এই বন্ধুর অত্টুকু ছেলে দম্মে আমার বন্ধুর মত
আমিও একটুও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু পরে আমার বন্ধুর ঐ
গুণধর পুত্র তার পরবর্তী আচার আচরণ দিয়ে তা স্তারূপেই প্রমাণ করে দিয়ে গেলো।

প্রঃ—তা ভালে।। এখন আপনার আয়ীয়ের নিকট হতে এদের ব্যাপারে আপনি যে পত্রখানি পেয়েছিলেন সেটা কি আপনার কাছে আজও আছে? আর একটা কথা আমি ঠিক বুকতে পারলাম না। আপনাদের ও স্বর্জিং রায়ের উভয়ের পদবীই তো রায়। এই রায় নিশ্চয়ই আপনাদের উপাধি মাত্র। আপনার গোত্র নিশ্চয়ই আলাদাই হবে। এ'ছাড়া আপনার পূর্বর নির্দ্ধারিত পাত্র স্বর্জিং লাহিড়ীর সম্বন্ধেও আপনি বিস্তারিত খোজ খবর নিয়ে থাকবেন।

উ:-- बारत । जाकात अविष् नारिज़ीत नाम कि কলকাতাতে আপনি ভনেন নি। ওর ঐ মহানগরীর বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সংযোগের বিষয় না হ্র এথন বাদই দিলাম। এ ছাড়া উনি এমন একটে বিষয়ে বিশারদ বা স্পেশালিষ্ট যে বিভায় ওঁর মত পাকাপোক্ত সমগ্র ভারতে নেই। উনি যে শুগু একজন চো**থের** ডাক্তার তা নয়। উনি চক্ষ সম্পর্কীয় প্লাস্টিক সাজ্জারীতে স্থদক। সারা ভারতবর্ধে একমাত্র উনিই ক্ষতবিক্ষত চোথে ফশ্মের আচ্ছাদন দিয়ে স্বাভাবিক চক্ষ তৈরী করতে সক্ষম। অবগ্র এই চোখ দিয়ে বস্তু দেখা না গেলেও একটা ঝাপদা বা রঙিণ আলো দেখা যায়। মুরোপে মুদ্ধের দময় এই ममस्मरे होन विस्मध करत शरवधना करत त्राः पछि नाड করে এসেছেন, সারা ভারতে এই বিলায় তিনি সবে ধন নিলমণি হওয়ায় তাঁকে এই ব্যাপারে সারা ভারতে বিভিন্ন স্থানে আনাগোনা করতেংহয়। আমার দৃষ্টি**ং**ীন বাম-চোথে যে প্লাসটীকের চোথ রয়েছে সেটা ওরই তৈরী করা। আমার এই চক্ষুর বাহ্নিক উন্নতির জন্ম আমার ঐ পূর্মকণিত আত্মীয় ওঁকে দর্মপ্রথমে এথানে আনেন। এর পর সেই স্থতেই ওঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে

উঠেছিল। এখন আমার কলকাতানামী এ আত্মীয় প্রেরিত শেষ প্রতী পড়ে দেখুন্। ইয়া! আরও একটা কি আপনার। জিজ্ঞাসা করছিলেন না? আজে ই।। আমরা বিভিন্ন গোত্রের হলেও উপাধি আমাদের একই। এতে বিবাহাদি কার্য্যে কোনও বাধা উৎপত্তি হ্বার কোনও প্রশ্নই উঠে না।

ভদ্রলোকের শেষ উত্তরটি আমার বিশেষ ভালো লাগছিল। এই রায়, চক্রবর্তী, মল্লিক, সিংহ ও চৌধুরী প্রভৃতি কয়টি উপাধি আমার ভালোই লাগে। এই উপাধি হতে জাতি, ধর্ম, গোত্র সম্প্রদায় প্রদেশ গোষ্ঠা কোনও কিছুরই বুঝবার উপায় নেই। এই উপাধি হতে শুপু আমরা বুঝি যে এরা সবাই ভারতীয় ও মাল্লম। সমাজে যদি কোনও পদবীর প্রয়োজন থাকে তো এই সব বিভেদ্বীন পদবীরই বা সারনেমের প্রচলন হওয়া উচিং। নচেং প্রাচীন ভারতীয়দের লায় শুধু পদবী বা সারনেমহীন কেবল মাত্র এক নামই ব্যবহার করা ভালো।

'আজে হাঁ। আর একটা কথা আপনাকে মশাই আমি জিজাসা করবো, প্রশ্নের একটা ভূলে যাওয়া থেই হঠাং আমার মনে পড়ে যাওয়ায় আমি দিজেন্দ্রবাবুকে জিজাস। করলাম, আচ্ছা! আপনার কলিকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে মহীন্দ্র ষ্ট্রীটেও তো একটা দিতল বাড়ী আছে। এখন সেথানে কারা থাকে বলতে পারেন ? কলকাতার বাড়ীতে আপনাদের যাওয়া হয়নি কতো দিন ?

'হা হা, কলকাতাতেও তো আমার একটা বাড়ী আছে।
আপনি তা জানলেন কি করে মশাই ? ভদ্রলোক এইবার
একটু আশ্চর্য্য হয়ে উত্তর করলেন, 'ওথানকার ঐ বাড়ীটা
হচ্ছে আমার নিজেরই বাড়ী। ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের
সময় এই বাড়ীটা আমিই প্রথমে তৈবী করি। তথনও
ওথানে এখানে ঝোঁপ ঝাড় জঙ্গল ও মাটীর বাড়ী
ছিল। এখন তো সেখানে একটা বিরাট শহর গড়ে উঠেছে।
এর পর আমার এক বাল্যবন্ধকে আমাদের বাড়ীর সামনের
জমিটা কিনিয়ে দিলে তিনিও একটা ত্রিতল বাড়ী সোমনের
জমিটা কিনিয়ে দিলে তিনিও একটা ত্রিতল বাড়ী সোমানের
করেন। ইতিমধ্যে এখানকার এক শ্রেষ্ঠধনী ব্যক্তি আমার
পুজ্যপাদ শশুরমশাই গত হলে তাঁর বিরাট বিষয় সম্পত্তি দেখাত্তনা করবার জন্তে সপরিবারে এখানে চলে আসতে হয়।
এখন জানেন তো অগাধ বিষয় সম্পত্তিতে জালাও আছে

এখানে গত কয়েক বংসর ধরে এমনভাবে জডিয়ে পডেছি যে কলকাতায় আর যাবার সময়ও পাই না। ওথানকার আমার ঐ বালাবন্ধটীই ঐ বাড়ীটা নিয়ে নাডাচাডা করেন, আর ওটা ভাডা দেন ও আদায় করেন। তবে ভাড়া উনি প্রতিমাদে নিয়মিতই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওবাড়ীতে কে ভাড়াটে আছে বা না আছে তার থবর আমি কোনও দিনই রাথবার প্রয়োজন মনে করি না। আর কটা টাকাই বা ঐ বাডীটা থেকে আয় হয় ? তবে ঐ-টেই আমার একমাত্র নিজ সম্পত্তি ও একটা বসত বাড়ী, তাই ওটার আমাদের প্রয়োজন না থাকলেও ওটা বিক্রয় করে দেবার কল্পনাও যে আমি করতে পারি না। আমি তো দিনরাত এখানকার সম্পত্তির রক্ষা ওতত্মাবধান করতে ব্যস্ত। এদিকে আমার শশুর মশায়ের আমল থেকেই তাঁর এখানকার কয়েকটী বস্তী বাড়ীতে থতো কাশীর নাম-করা গুণ্ডা ভাড়া নিয়ে দেখানে বদে আছে। প্রতি বংসরই আপনাদের কলকাতা থেকে যতো জেল-খারিজ ওপ্তাও এথানে এদে আশ্রয় নিয়েছে। এই ব্যাপারে এথানে পুলিশের ঝঞ্চাট তো লেগেই আছে। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে ঐ গুণ্ডাদের ব্যাপারেই কলকাতা থেকে মহাশয়ের এখানে আগমন হয়েছে। তবে গুণ্ডাই হোক আর যাই হোক মুশাই, ওরা তাদের ঐ বস্তীর মালিকদের প্রায় দেবতার মতই মাগ্রি করে চলে। আজ পর্য্যন্ত এই দব মাতুষর। একমাদের জন্ম বাড়ীর বকেয়া ভাড়া ফেলে রাথে নি। আমি অগাধ সম্পত্তি পেয়েছি মশাই, কিন্তু ভোগ করতে পারছি কই γ এই পরিশেষে আমাদের অবর্ত্ত-মানে আমার মেয়েজামাই তা ভোগ করবে কিংবা এ-গুলো বেচে কিনে তারা হয়তো কলকাতাতে—বা অন্য কোনও বড় শহরে চলে যাবে। আচ্ছা! দাঁড়ান। আমি আমার সেই আল্লীয়ের কাছ হতে পাওয়া প্রথানি আপ-নাকে এনে দিচ্ছি।

এই কাশীর গুণ্ডাদের সম্পর্কে ভদ্রলোকের মুথে শুনে আমার একটা বিশেষ কথা মনে পড়ে গেল। আমি শুনেছিলাম যে কাশীতে ষণ্ড ও গুণ্ডা ও বাঙ্গালী যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই ছই দিন যত্র তার ঘুরেও এই তিনটি জিনিসই চোথে পড়ে নি। একদিন প্রাতঃভ্রমণ করতে করতে একটা পাজামা ও গোল টুপি পরা ও কপালে তিলক কাটা এক

ভদ্রোককে পক্ষে দেখে হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞেদ ও করেছিলান —'হাা মশাই, গুনেছি এখানে অনেক বাঙ্গালী আছে। তারা এখানে কোনদিকে থাকে বলতে পারেন। আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে হতভদ করে দিয়ে তিনি পরি-দার বাংলায় বলেছিলেন, 'আজে, আমি নিজেই তোএকজন বাঙ্গালী'। অনুমানে বুঝেছি যে, এইখানকার গুণ্ডা ও ষণ্ডরাও তা'হলে এইভাবে আলুগোপন করে আছে। তবে একদিন একটা পাকা আমের মত রাঙা টক্টকে গাত্রক চোপড়ানো এক বুদ্ধা বাঙ্গালীকে ফুটপাতের উপর থেবড়ে বদে তরকারী কিনতে দেখেছিলাম, এমন ভাবে তিনি সে-থানে ব্দেছিলেন যেন কাশার মাটী ওমনিভাবেই আঁকড়ে ধরে জীবনের শেষদিন পর্যান্ত এই থানেই থেকে যাবেন। এমনি এলোমেলো চিন্তার মধ্যে কাশীর নামকরা গুড়াদের কথাই আমার বারে বারে মনে প্ডছিল। এই কলকাতা বেনারস গুণ্ডা-এক্সিনের সহায়তায় এই ক্ষমতাশীল দান্তিক কিপ্ত ভদ্রোক যে ঐ তথ্নপোয় আহত যুবকের ওপর কোনও প্রতিশোধ নিতে পারেন তা আমার কল্পনারও বাইরে। তবে হাা। এতো বড়ো একটা সম্পত্তির লোভে কলিকাতার চক্ষবিশাবদ ডাক্তার প্ররজিং গায়েব পক্ষে তার পথের একমাত্র কাটাটা সরাবার জত্যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন কর। অসম্ভব ছিল না। যতো বড়োই তিনি হোমরাচোমরা জ্মীদার প্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী বা ডাক্তার হোন না কেন্ এতদিন য়ুরোপের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহে শিক্ষণকালে খণেষ্ট অর্থ তাকে ব্যয় করতে হয়েছে। এছাড়া আমরা শুনে এমেছি যে কলিকাতার সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ইলেকসন্সমূহেও তিনি কনটেষ্ট করে থাকেন। এই সব ব্যাপারে মাতামাতি করে তাঁকে যথেষ্ট অর্থের অপচয় করতে হয়েছে। এমনি বেদরদী নেতা হতে হলে এখানে ওথানে পয়সা চেলে দিতে হয় যথেষ্ট। এখন এই মহাধনী দিজেনবাবুর ভবিগ্রং উত্তরাধিকারী এই সম্থাব্য জামাতাটীর পক্ষে এই বিরাট শম্পত্তির লোভে এমনভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠাও স্বাভাবিক ছিল। স্থশিক্ষিতা ধনী ভাগ্যার পৈতৃক সম্পত্তি অপচয় করার মধ্যে অস্থবিধা আছে। কিন্তু এই সাবেকী ননীপরিবারের অদ্ধ-অন্তঃপুরচারী গৃহকায়ো গণ্চ স্থন্দরী ও চলন্দই শিক্ষিতা ও পতিভক্ত বালিকার

পক্ষে তার এই সব কাজে প্রতিবন্ধক হওয়ার সন্থাবনা এমনিতেই কম। আমার মনে হলো যে এই সব বিষয় ভেবেই এই মুরোপ-প্রত্যাগত ডাঃ স্থরজিৎ রায় এইরূপ একটা কলার পাণিপীড়ন করবার জন্ম উংস্কুক হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য এইরূপ এক স্থিরসিদ্ধান্তে আসার আগে এই ডাঃ স্থরজিং রায়ের সঙ্গে কোলকাতাতে দেখা করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার মনের ভাব বুঝে নেওয়ারও প্রয়োজন আছে।

এর একট্ পরেই আমার চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিয়ে ভদলোক আমার হাতে তাঁর প্রতিশত পত্রটা তুলে দিলেন। আমি ধীরভাবে বহুক্ষণ বহুবার এই পত্রটি উল্টেপাল্টে দেখে নিলাম। এই পত্রটার বিষয়বস্তু লেখক নিজে ভাঃ স্থরজিতের সাহায্যে ওদের আফিসের লোকেদের কাছ হতে অতি সংগোপনে সংগ্রহ করতে পেরেছেন। এই প্রয়োজনীয় পত্রটার বিষয়বস্তুর সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওরা হলো।

"দাদা ভাই। আর একটু হলে খুকীর আমাদের সর্বাশ হয়ে যেতো। বাবা বিশ্বনাথের দাস বিধায় তাঁরই কুপায় এ যাত্রা রক্ষা পেল্ম। আমি ও ডাঃ স্থরজিৎ এথানকার বিভিন্ন হতে ওদের সংগ্রহ করিছি। আপনার বন্ধর পুত্র কলকাতায় এক ব্যায়ণী ডাকিনীর অপ্লবে পড়ে গিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আপনার বন্ধুই তার ফার্মের অপর পুরুষ-পার্টনারদের সাবধান-বাণী অবিশ্বাস করে প্রকারান্তরে তিনিই তার পুত্রকে তার হাতে প্রথম দিকটায় তুলে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য বিভিন্ন সূত্রে তিনি প্রকৃত সমাচার অবগত হয়ে তার ঐ গুণধর পুত্রকে শামলাবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তথন খুব দেরী হওয়ায় বিষয়টী আয়তের বাইরে চলে গিয়েছে। এই অবস্থায় তিনি তার ঐ পুত্রকে কোলকাতা থেকে কাশীতে আনিয়ে নিয়ে তাকে আপনার স্থলরী কল্লার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ভুলিয়ে রাথতে সচেষ্ট হন। মদা কথা---এত কথা তিনি ঘুণাক্ষরে আপ**নাকে** না জানিয়ে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েও তিনি আপনার সঙ্গে বেইমানি করছিলেন। এখন বারাণসী থেকে পালিয়ে এসে ঐ ছোকর। কলকাতার একটা হোটেলে এসে উঠেছেন। তবে সে এখন তার বাপের আফিসে নিয়মমত যে যাতায়াত করছে এ কথাও ঠিক। ঐ
সাঙ্ঘাতিকা প্রমীলা দেবীর সহিত একই সঙ্গে দশটায়
আফিসে আসে ও সেথান হতে ঠিক পাচটার পর বেরিয়ে
পড়ে। এদের কথনও ট্যাক্সিতে কথন প্রাইভেটকারে
ঘুরাঘুরি করতেও দেখা গিয়েছে। এই প্রমীলা দেবী
শহরের কোন স্থানে বদবাস করেন তা আমরা এখনও
জানতে পারি নি। ইনি কথনও ট্যাক্সিতে কথনও

ট্রীমে ঘুরেন, আঁকাবাঁকা পথে সরে পড়েন ও কখনও এক পথ দিয়ে যান বা আদেন না। এইজন্তই ওরাচ রাথার জন্তে তার বাদাবাড়ীটা আমরা এখনও খুঁজে বার করতে পারিনি। ওঁর বদতবাড়ীর ঠিকানা ওঁর আফিসেরও কোনও লোক বলতে পারলো না। এত সত্তেও যদি আপনার কন্তাকে আপনার ঐ বন্ধুপুত্রের সঙ্গেই বিবাহ দিতে মনস্থ করেন তো দে আপনার ইচ্ছা।" ক্রমশঃ

# মহাকবি কালিদাস

### কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বহুশত ব্য আগে ওগো মহাক্রি আঁকিয়াছ স্বপ্নপটে হৃদয়ের ছবি। সে দিনের বস্তন্ধরা প্রিয়াছে কত রূপান্তর रमित्तत भूतभन्नो, जनभन, कांचात, প्रान्तत, পথঘাট, বাসগৃহ বিবর্তিত নব জন্মলাভে প্রকৃতি কেবল আছে সেই একই ভাবে. অটবী তটিনী শৈল বিরাজিছে তেমনি ভূতলে, রবিচন্দ্র তারাবলী একই ভাবে গগনে উজলে। বিহন্ন কাকলী, ফুল্ল কুম্বম দৌরভ স্মীরণে মুর্যরিত তরুর প্রব শরতের কাশবন। বর্ষার নীলাঞ্চন মেঘ তেমনি জাগায় আজো হৃদয়ে আবেগ। গভাগানে বলাকার। ধায় দিগ্রপুদের কণ্ঠে আজো শুল মালিকা তুলায়। কণ্ঠাশ্লিষ্টা প্রিয়া যার নির্থিয়া নব জলধর তারো চিত্রে জাগে ভাবান্তর। রম্য বস্তু হেরি আর কর্ণে শুনি মধুর নিম্বন সৌহদ জননান্তর আজে। স্বরে বিরহী যৌবন।

সংসারের রীতিনীতি, আচার, বিচার, আচরণ, সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, অশনবসন

সবই আজ বিবর্তিত। নারীনরে ফদথের মিল সেই মুগ্ধ প্রেমলীলা ক্ষুণ্ণ শুধু নয় এক তিল। বিরহ মিল্ন-তৃফা রূপমোহ, মান অভিসার একই ধারা ধরি করে আজো চিত্রে রুসের সঞ্চার। একই কুস্থমের পাত্রে আজো মধুকর বধুরে পিয়ায়ে মধু নিজে পান করে তারপর। কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করি কণ্ডুয়ন প্রিয়া-অঙ্গ-রসাবেশ স্পর্শে তার চলায় নয়ন। করেণুর বদন বিবরে তুলিয়া মূণাল কন্দ দেয় করী তেমনি আদরে। প্রকৃতি পিরীতি এই যুগাবৃত্ত করিয়া আশ্রয়। বিকশিত করেছিলে তোমার সে স্তর্গ্তি হৃদয়। স্থমারে করেছিলে অনস্তের দৃতী, বারতা সঁপিলে তারে, প্রেমের আকৃতি নিতাচিরস্তন যাহা শুধু তারি গীত গেয়ে গেলে, তাই তুমি সর্বযুগজিং। রসাবিষ্ট হই তব গীতে তাই আজো, বহুকাল ব্যবধান বিংশ শতাদীতে। ধরণীর ভাঙাগড়া উঠাপড়া বিজ্ঞানীশাসন

টলাইতে পারে নাই রমলোকে তোমার আসন।

# রামেন্দ্রস্থলর ত্রিবেদী ও বাঙালী সমাজ মন

### অলোক রায়

রামেন্দ্রকলর ত্রিবেদীর রচনা দম্বন্ধে আমাদের সহজ সংস্কার

এই যে, বৈজ্ঞানিক মননসম্পন্ন পদার্থবিদ্ নির্লিপ্ত নিরাসক্ত

জিজ্ঞানায়, সরল স্বচ্ছ ভাষায় প্রবন্ধ লিথে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিপ্ত স্থান অধিকার করে আছেন।
বর্তমান কালে রামেন্দ্রকলর বহু-আলোচিত লেখক নন -তা সত্ত্বেও বিরলদৃষ্ট যে সব আলোচনা এ যাবং করা হয়েছে,
তাতে সর্বদাই রামেন্দ্রকলরের নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির কথা
বলা হয়েছে, তার প্রবন্ধের সাহিত্যিক গুণের কথাও উল্লেখ
করা হয়েছে, কিন্তু যুগ্ ও দেশের পটভূমিকায় রামেন্দ্রমানসের সামগ্রিক পরিচয় লাভের চেষ্টা করা হয়ন।

রামেক্রস্কর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'নবজীবন' পত্রিকায় তার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই তিনি 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিথতে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি পরে সংকলিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়: প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৪) কর্মকথা (১৯১৩), চরিত কথা (১৯১৩) ও শব্দকথা (১৯১৭)। তার মৃত্যুর পর 'বিচিত্র জগং', 'যজ্ঞকথা', 'জগং কথা', ও 'নানা কথা' ছাপা হয়। তিনি শেষ জীবনে 'ঐতরেয় বান্ধণে'রও বঙ্গান্থবাদ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামেক্র-স্করের মৃত্যু হয়।

রামেক্রস্থলরের কোন আত্মজীবনী নেই। তাঁর মনোজগতের বিভিন্ন পট পরিবর্তনের ইতিহাসও আমাদের
অজানা। তবে তাঁর সমসাময়িক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাক্ষা
থেকে এবং তাঁর প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে
হয় যে প্রথম জীবনে তিনি চিন্তুসংকটের ক্ষরিরাক্ত অভিজ্ঞতা
লাভ করেছিলেন, কিন্তু এই নাস্তিবোধ থেকেই তাঁর মানস
পরিণতি ঘটেছে অন্তিনোধের প্রশান্তিকে। অবিশাসী এবং
দংশায়ী মন বিশাস এবং হিন্দুজের শান্ত উপলন্ধিতে আত্ম-

সমর্পণ করেছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'র সব প্রবন্ধ বিজ্ঞান-বিষয়ক—এক 'ক্সিজাদা'র অর্ধেক প্রবন্ধও তাই। এই বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধি তাঁকে জিজ্ঞাস্থ করেছিল, সংশয়ী করেছিল এবং ক্রমেই নৈরাশ্যবাদী করে তুলছিল। কিন্তু সত্যাম-সন্ধানই 'জিজাসার' শেষের দিকের প্রবন্ধ গুলিতে বস্তুসন্তার অতীত অমূর্ত জগতের চিন্তা এনে দিয়েছে এবং ক্রমে রামেক্সফুলর ভাববাদী দার্শনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞান চিন্তা দঙ্গে দঙ্গে থাকলেও 'কর্মকথা'য় স্পষ্টই রামেন্দ্র-স্থন্দর 'বিধি এবং নীতি'র মূলস্থত্র নিয়ে বেশি চিস্তিত—এবং বলাই বাহুল্য তথন থেকে তাঁর প্রবন্ধের বিষয় হোলো 'কি হয়েছে' নয় 'কি হওয়া' উচিত। এর মধ্যে সমান্ধ এবং ব্যক্তির সমস্তা প্রাধান্ত পেলেও মূলতঃ বহিমচন্দ্রের শেষ জীবনের অমুশীলন তত্ত্বের মতই এ একটা 'মূর্তিমান বিত্তরি' হয়ে উঠেছে! বর্তমান প্রবন্ধে আমরা রামেক্সফ্রলরের 'চরিত কথা' গ্রন্থটির কিছু বিস্তৃত আলোচনা করবো। এই গ্রন্থটিকে বিশেষ করে বেছে নেওয়ার কারণ, 'চরিত কথা' রামেক্সফলরের পরিণত মননের স্ষ্টি—তাঁর রচনাবলীর কেন্দ্রন্থলে অবস্থিত এবং 'চরিত কথা'র প্রবন্ধগুলি ব্যক্তিগত শ্রদা নিবেদনের জন্ম রচিত হওয়ার ফলে এর মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি রামেল্রফ্রন্দরকে কিছুটা পরিমাণে আবিস্কার করা সম্ভব। অন্যথায় তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলির মধ্যে প্রাবন্ধিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ স্বন্ধই লক্ষিত হয়।

'বিচিত্র জগং' গ্রন্থে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগং, বাঙ্ময় জগং, প্রাণময় জগং, প্রজ্ঞার জয় প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির সঙ্গে 'জিজ্ঞাসা'র অনেক প্রবন্ধের সাদৃশ্য আছে। তবে প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে মাসিক পত্রের তাড়নায় লিখিত এবং প্রকাশিত হওয়ার ফলে তার মধ্যে মানসিক ধারাবাহিকতা আবিদ্ধার সহজ্ঞ নয়। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞকথা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ব-. বিভালয়ে অসমাপ্ত বক্তৃতাবলীর মধ্যে পরিণত রামেন্দ্রস্থলরকে স্পষ্ট চিনতে পারা যায়। প্রধানতঃ যজ্ঞের দার্শনিক
তব্ব আবিদ্ধারেই তিনি অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন!
এই প্রসঙ্গে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় দাহিত্য পরিষদের উভোগে
প্রকাশিতৃ রামেন্দ্রস্থলরের 'ঐতরেয় বান্ধণে'র বঙ্গাহ্নবাদও
স্মর্তব্য। তথন থেকেই বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে
গভীরতর যে সত্য নিহিত আছে বলে তিনি বিশ্বাদ
করতেন, তার আলোচনী স্থক্ত করেন।

আচার্য ক্লফকমল ভট্টাচার্য রামেক্রস্ক্রের শেষ পর্বের त्रह्मावली मथरक भन्नवा करत्रह्मः 'त्रारमञ्जवात रकभन করিয়া বৈদিক যুগের কথা, বিশেষতঃ যজের দার্শনিক তত্ত্ব এমন স্থন্দরভাবে বলিতে পারিতেছেন আমি যথন কলেজে কাজ করি, তথন তাঁহাকে প্রায় নাস্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, এখন তিনি হার্বাট স্পেন্সার হইতে অনেক দুরে চলিয়া গিয়াছেন।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা রামেন্দ্রস্তব্দরকে পত্রে লিখেছিলেনঃ "গোল্ডস্থিথ লিখেছে 'England with all thy faults I love thee still', আমি তেমনি বলতে পারি যে, 'Trivedi with all thy doubtings and flottings I love thee still'। তার সঙ্গে একটি কথা আমি বলতে চাই যে---doubt গুলো উপতে কেলে cultivate faith and hope---আসাদের পুরাণ শাস্ত্রকণা will help you to do this with greatest facilities " পরে 'ঐতরেয় ব্রান্ধণে'র অন্তবাদ প্রকাশিত হলে দিজেন্দ্রনাথই রামেন্দ্রফুন্রকে 'ধন্য ধন্য' জানিয়েছিলেন।

রামেল্রস্কলেরের জীবনীকার এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সম-সাময়িক সকলেই নানা প্রকারে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেনথে শেষ জীবনে রামেল্রস্কলর ক্রমেই ভক্তিপরায়ণ বিধাসী হয়ে উঠছিলেন। আগেই বলেছি, এ সম্বন্ধে বাইরের প্রমাণ ছাড়া রামেল্রস্কলেরের বাক্তিগত মনোজগতের সাক্ষ্য পাওয়া বর্ত-মানে অসম্ভব। কাজেই আমাদের বিধাস করতে হয় যে 'প্রকৃতি'র 'কোয়েণ্ট কর আননোন', 'যজ্ঞকথায়' 'কনকোয়েণ্ট অফ আলটিমেট বিয়ালিটি'তে শেষ হয়েছে।

এখন এই পরিণতি ধারা বা পরিবর্তনের ইতিহাস ব্যক্তি-উপলদ্ধি নিভর অথবা সামাজিক-প্রতিফলন সঞ্চাত, তা লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। স্করেশচক্র সমাজপতি লিথে ছেন: 'রামেক্রস্কর ডিরোজিও যুগের প্রতিক্রিয়া , অবতার।' শব্দ চয়নে এই মন্তব্যটি কৌতুকের উদ্রেক করলেও এর মধ্যে ধ্রেষ্ট স্তানিহিত আছে।

বাঙালী'. ছিলেন 'থাটি থে রামেন্দ্রস্কর বাঙালীত্বের গর্ব করেছেন উনিশ শতকের শেষের এবং বিশ শতকের প্রথমদিকের সকল বাঙালী মণীধী। সংস্থারে ও আচরণে, মননে ও বাঙালীতাকে রামেক্রফ্লর জীবনচর্চায় এই রকম সমগ্র জীবন অক্ষম রেখেছিলেন। ইংরেজীতে একেই হয়তো একধরণের 'পিউরিট্যানিজ্ম' বলতে यिष्ठ निन्नार्थ नय। পণ্ডिত ज्ञानकौनाथ ভট্টাচাर्य्य ভাষায়ঃ 'তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার আত্মসংযম ও তাঁহার নমতা তাঁহার রচনারীতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। এগুলি যেমন তাঁহার ব্রত্যাধনপক্ষে অত্যাবগ্যক ছিল. তাঁহার প্রকৃতির পক্ষেও দেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি যে ভাবে অল্পবয়দ হইতে অন্তরাগবশবতী হইয়া জীবনের একটি লক্ষ্য বাছিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রতিভা ও বেষ্টনীর সহিত সম্পূর্ণ মিল রাথিয়া যেরুগ অবিচলিতভাবে এই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করিলেই তাহার জীবন ও কীর্তিকলাপের অর্থ পাওরা যায়।

### 11 2 11

রামেক্রস্ক্রের পরিচয় তো মোটের ওপর পেলুম, এবার উনবিংশ শতাদীর বাঙালী সমাজ-মানদের প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। পলাশীর মুদ্ধের পর প্রথম পঞ্চাশ বছর ইংরেজ আমাদের দেশের সামাজ্য প্রতিষ্ঠায়, শান্তি স্থাপনে, শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপৃত থেকেছে এবং বাঙালী ক্রমশঃ বিদেশী শাদনের আবশ্যস্তাবিতায় অভাস্ত হয়েছে। উনবিংশ শতাদীর প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আঘাতে বাঙালী চিত্রে আলোড়ন স্কৃষ্টি হয়—এই আলোড়নকেই আজকাল তুল করে রেনেসাম নাম দেওয়া হয়েছে। নামকরণে তুল হলেও মূল সতাস্বীকার করতেই হবে য়ে, উনবিংশ শতাদীর প্রথমার্দে বাঙালী মনে এক অদ্বত কর্মোংসাহ দেথা দিয়েছিল, যার ফলে সমাজসংশ্বার স্কৃক হোলো, রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগলো এবং সর্বোপরি সাহিত্যে সম্পূর্ণ

নতুন যুগের সৃষ্টি হোলো। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করবো একটা বাঁধ-ভাঙা, বাঁধন-না-মানা প্রচণ্ডতা এবং কয়েক শতান্দীর নির্জীবতা, মৃতপ্রায় স্থান্থরের পর এই জাগরণের প্রয়োজন ছিল। বলাবাহল্য ভাঙনের প্রবল স্রোতেই সমাজ ও সাহিত্যের সর্বত্র পরিবর্তন পেয়েছি—এবং রামমোহন রায়, ইয়ং বেঙ্গল, এমনকি বিভাসাগরে পর্যন্ত, সর্বত্র প্রাচীনকে যাচাই করে নেওয়া, নতুনকে সাদরে বরণ করা, সংশ্বারকামী চিন্থা এবং কিছ্টা বিল্রোহাত্যার জীবন চেতনা লক্ষ্য করেছি।

উনবিংশ শতাদীর প্রথমার্শের এই আলোড়নকে যদি আমরা নদীর জোয়ারের সঙ্গে তুলনা দিই, তাহলে বলবো দিতীয়ার্শ থেকেই ভাটা স্থক হয়ে গেছে। জোয়ারের স্থোতে যেমন প্রচণ্ড গতি এপেছিল, সেই সঙ্গে অনেক আবিল্তাও এপেছিল। এই প্রচণ্ডগতির মুথে ধীরস্থির-ভাবে চিন্তা করার অবকাশ খুব কমই ছিল—তথন তাই তর্কবিতর্ক সংগ্রাম-প্রিয়তায় সমাজমন চঞ্চল। ভাটার সময়ে শাস্ত নিস্তরক্ষ জীবন বাঙালী আবার ফিরে পেল—এবং ক্রমে চিন্তার প্রাধান্ত, দর্শনের উপস্থাপনা, চিত্তের স্থৈ বাড়তে লাগলো। বিষ্কমচন্দ্র থেকেই এই যুদ্ধের স্থান।

অবশ্য উনবিংশ শতাকীর প্রথমাধেও দেবেলনাথ ঠাকুর,
সক্ষয়কুমার দত্ত, বা ভ্রেব মুখোপাধ্যায়ের মত স্থিতবী
বাক্তি ছিলেন না এমন নয়, আবার দিতীয়াধেও চঞ্চল,
আন্দোলনপ্রিয় ব্রাহ্ম-নেতাদের লক্ষ্য করেছি। কিন্তু
সংখ্যা-গরিষ্ঠের মানস-প্রবণতাই যুগের হাওয়াকে
নিয়ন্ত্রিত করে।

বিদ্ধম মুগ যদিও হ্লক্ষ হয়েছে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, তবুও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত ভাঁটার পরিপূর্ণ রূপ চোথে পড়ে না। বিদ্ধমচন্দ্রের মনোধর্মে নানা থাতপ্রতিঘাত এবং থাতন্ত্রা থাকার বর্তমান প্রবন্ধে তার বিশ্লেষণ অসম্ভব। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পনেরো বছর বাংলা দেশে হিন্দুধর্মের একটা পুনরভূগখান দেখা দেয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে একে 'পুনরভূগখান' বলা উচিত নয়, কারণ হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী শমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতেই বর্তমান ছিল। কিন্তু আবার বিলি, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধের যারা প্রধান পুরুষ, হিন্দুর বা বাঙালীত্বই তাঁদের প্রধান পরিচয় নয়। তারাও

দেশকে ভালোবাসতেন, সকলেই নাস্তিক ছিলেন তাও নয়। কিন্ধ তাঁদের যক্তি-প্রধান মনে উগ্র স্বাধর্ম্য বোধ বা স্বান্ধাত্য-বোধ বাদা বাঁধতে পারে নি। তাঁদের প্রধান পরিচয় ছিল রামমোহন, ইয়ং-বেঙ্গল নেতৃবুন্দ, সংস্থারক রূপে। বিভাষাগর এমন কি মাইকেল মধ্তদনেও এই প্রধান কোনো ঐতিহাসিকই আশা করি রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে শশধর তর্কচ্ডামণির তুলনা কিংবা ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চন্দ্রনাথ বস্থর তুলনা করার মৃঢ় প্রয়াস করবেন না। হিন্দুপুনরভাগানের মুগে বাংলা দেশের দিকে অন্বাভাবিক রকম ঝুঁকে পড়েন-এবং আর্যন্তের অহমিকায় দতা মিথাার জান হারান। অথবা বৃদ্ধিন-চন্দ্রের উদাহরণ নিয়েই বলা ভালো যে, বাস্তববৃদ্ধিদম্পন্ন যুক্তিবাদী 'দামা' গ্রন্থের লেথক যথন শেষ পর্যন্ত 'অন্তশীলন তত্ব প্রচার করছেন, তথন মূল পরিবর্তন এই যে, বাঙালী ক্রমশং আদর্শসর্বন্ধ অবাস্থ্য ভারবাদী ধর্ম, দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। এই মূগে একমাত্র বঙ্গিমচন্দ্রই অসাধারণ भनीयात वरल निर्ह्मातक यथामाधा शिनुधर्मत ताङ्धाम থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও নিম্নলম্ব বলতে পারি না। অন্তথায় তার সমসাময়িক বাঙালী কেউই প্রায় এই হিন্দু-মিশনের জয়গানে অনিজ্ব ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকজন নেতার নাম করতে পারি: শশধর তর্কচ্ডামণি, রুফপ্রসন্ন সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংদ দেব (১৮৩৬-১৮৮৬), স্বামী বিবেকানন্দ রাজনারায়ণ বস্ত্র (১৮২৬-১৮৯৯), ( ১৮.৬২-১৯০২ ) কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), চন্দ্রনাথ বস্ত্র (১৮৪৪-১৯১०), অकश हन्त्र भवकाव ( ১৮৪५-১৯১৭), हेन्स्नाथ वत्माभिधां १ ( ১৮৪৯-১৯১১ ), (योर्गक्रम वञ्च ( ১৮৫৪ ১৯०৫), नवीनहन्द्र रमन (১৮৪१-১৯०৯), श्रीहक्फि বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩) বীরেশ্বর পাড়ে, পূর্ণচন্দ্র বস্থ প্রভৃতি।

11 0 11

আমরা দেখেছি, রামেক্রস্থলরের অধিকাংশ প্রবন্ধ-রচনার কাল উনবিংশ শতাদীর এই শেষ পনেরো বছর এবং সম্পূর্ণ যুক্তি অস্থমোদিত পথেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে রামেক্রস্থলরের মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন

নির্মোহ সংশয়ী চিন্তানায়কও ধীরে ধীরে যুগাছবতী হয়েছেন। আভান্তরীণ প্রমাণ দেওয়ার পূর্বে আরও কিছু তথ্যসংগ্রহ করা যায়, যার সাহায্যে পরিণত বয়সে রামেক্রফুন্সবের গভীর স্বদেশাহ্ররাগ, স্বধর্ম প্রীতি এবং স্বাজাত্য-ৰোধ প্ৰমাণিত হয়। ( দ্ৰঃ আশুতোষ বাজপেয়ী লিখিত রামেক্রস্কুলর ত্রিবেদীর জীবনী গ্রন্থ)। স্বদেশী আল্লোলনের সময়ে লেখা' 'বঙ্গলন্ধীর ব্রতক্থা'য় রামেন্দ্র-স্থলবের পরিণত মননধারা লক্ষ্য করিঃ 'মালক্ষী, রুপা করো। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবোনা। শাঁথা থাকতে চুড়ি পরবোনা। ঘরের থাকতে পরের নেবোনা। পরের তুয়ারে ভিক্ষা করবো না ও পরের ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। ... ঘরের লক্ষী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন !' এই ব্রত কথার আন্তরিক ভাবালুতা বাদ দিলেও, স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধের কোন অবৈজ্ঞানিক সাহিত্যিকের লেখনি থেকেও এর সৃষ্টি সম্ভব নয়। অবশ্য অতীত ভারতবর্ষের প্রতি রামেন্দ্রস্থনরের অক্লব্রিম শ্রন্ধা এবং ব্রাহ্মণত্বের সহজাত অহংকারবোধ পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি,--রবীন্দ্রনাথও তাই লিথেছিলেনঃ 'তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানদী মৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেই মৃতিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সঙ্গে তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সন্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশ প্রীতির মধ্যে বান্ধণের জ্ঞান-গান্তীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ্বিতা একত্র মিলিত হইয়াছিল।

আমরা এইবার 'চরিত কথা' গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে যুগাস্থাত রামেন্দ্রস্থলরের মানসিকতা বিশ্লেষণ করবো। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মনীয়ীর চরিতকথা এথানে বর্ণিত হয়েছে; এগুলির রচনাকাল ১৮৯৬—১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমান প্রবন্ধগুলি রচনার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিকস্থলত তথ্যপ্রিয়তা এবং নিরাবেগ প্রকাশভঙ্গী লক্ষিত হয় না। বরং উনবিংশ শতাব্দীতে জীবনীকারদের সম্মুথে প্রশস্তি (ট্রিবিউট) রচনার যে প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত ছিল, রাজেন্দ্রস্থলরও সেই পথ গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই তাই লেথকের ব্যক্তিগত স্মৃতি, শ্রন্ধা ও অফুভূতি

প্রধান হয়েছে এবং প্রায়শই এই আবেগম্থাতা প্রবন্ধগুলিকে সহজে সাহিত্যগুণান্বিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে
প্রবন্ধগুলি রচনার মূল উদ্দেশ্য, বাঙালীর সন্মুথে বাঙালীর
গোরবমহিমা দীপ্ত ভাষার বর্গন এবং স্বাজাত্যবাধের
প্রকাশ। 'চরিত কথা'য় অবাঙালী চবিত্র ছটি আছে,
ম্যাক্সমূলর ও হেল্মহোলংজ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিকে
এই গ্রন্থে স্থান দেওরার একমাত্র কারণ ম্যাক্সমূলারের
ভারতভক্তি—ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রন্ধা। তবে
হার্মান হেল্মহোলংজ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি স্থানচ্যুত হয়ে এথানে
এদে পড়েছে,—আদলে 'প্রকৃতি' নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ
দংকলনেই,এটির প্রথম আবিভাব। রচনাকালের বিচারেও
এই প্রবন্ধটিকে আমরা 'চরিত কথা'র বাইরে ফেলেছি।

অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে রসায়ন বিছা এবং পরে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক চিন্তাশীল রামেক্রস্কর 'চরিতকথা' গ্রন্থে কেবল অন্ধ জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিয়েছেন। আদলে 'প্রকৃতি' এবং 'জিজ্ঞানা'র লেথক বিশ্লেষণমুখী ঐহিকতাবাদী ভারউইন—স্পেসারের ভক্ত রামেক্রস্কলরকে 'চরিতকথা' গ্রন্থে কথনো কথনো আবিকার করা যায় না এমন নয়। কিন্তু এইখানেই রামেক্রস্কলরের মনের প্রকৃত স্ববিরোধ, যা উনবিংশশতাদীর অধিকাংশ চিন্তানায়কই এড়াতে পারেন নি।

বিভাষাগর, বিষমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, উমেশ বটব্যাল, तक्रमी अन्न अनः एमरतन्त्रमाथ ठीकुरतत विषया अरे अवन-গুলি লিখিত। এই প্রবন্ধগুলি থেকে আমরা রামেন্দ্র-क्रक्रात्तत मभाक, मार्टिका, कीवन, धर्म मध्यकीय धात्र। জানতে পারি। উনবিংশ শতাদীর তথাকথিত রেনেদাঁদ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য স্মর্ণীয়: 'একটা কথা আজকাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান রাজকীয় শাদনে আমাদের জাতীয় অভাদয়ের লক্ষা দেখা দিয়াছে। ... কিন্তু এই স্বস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিতেও আমরা যে উন্নতির দোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।' (বিভাদাগর)। কারণ রামেন্দ্র-স্থন্দরের বিশ্বাস, বাঙালী চরিত্রের কোন আত্যন্তিক পরিবর্তন হয়নি –বাঙালী আরও বেশি পরমুথাপেকী হয়ে পড়েছে। অথসিদ্ধান্তঃ বাঙালীকে 'থাটি বাঙালী' যেমন ছিলেন বিভাসাগর। 'চরিত হতে হবে,



**जंदा**ज्यर्थ

\*

PES

\*

स्टि। : अत्खायकुभात्र त्याय



কটো : পরিমলচ<del>ত্র</del> মুখোপাধ্যায়

5% श

কথা'র প্রথম প্রবন্ধ থেকেই এই 'বাঙালীয়' চেতনা দেখা দিল।

অন্ত প্রবন্ধে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) আরও স্পষ্ট করে উনবিংশ শতান্দীর বাঙালী সমাজমনকে রামেন্দ্রস্কর বিশ্লেষণ করেছেন: 'আমার বিবেচনার আমাদের বর্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণে আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতার উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র বাধি। এই অস্বাভাবিকতারপ মহাব্যাধি আমাদিগের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিক পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লক্ষ্ণা বোধ করি না; আমরা স্বদেশীরকে বিদেশীর ভাষার বিক্রত উদ্ধারণে আহ্বান করিতে লক্ষ্ণিত হই না।' (তুলনীয় 'বঙ্গলন্ধীর ত্রতক্থা')। এমতাবস্থায় আমাদের কর্ত্বা—'এই অস্বাভাবিক প্রতিকৃলে দাড়াইয়া' দেবেন্দ্রনাথের স্থায় 'উংকট ত্যাগ স্বীকারে' প্রস্তুত হতে হবে। বিংশ শতান্ধীর প্রথমপাদে রামেন্দ্রস্কলেরের এই আত্মচিন্তা প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর স্থান্ধ সমাজ মনেরই আত্মপরিচয়।

বিজ্ঞানের অনেক অংশেই এখনো গপূর্ণতা আছে এবং অধিকতর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণাই আমাদের নবতর সত্যের সন্ধান দেবে, একথা রামেক্রস্থলর জানতেন না এমন নয়। কিন্তু আধুনিক সোসিওলজি যেহেতু বাঙালী স্মাজের ক্রটি নির্গয়েই অধিক তংপর, তাই স্মাজ বিজ্ঞানের চর্চাযত কম হয় ততই মঙ্গল। রামেক্সফুক্রের যুক্তিঃ 'সমাজত্ত্ব সম্পন্ধে আজকাল আলোচনা যতই অধিক ২ইতেছে, সমাজের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা ততই বুদ্ধি পাইতেছে' (বিভাদাগর) এবং ইউটিলিটারিয়ান জীবন দর্শনকেও তিনি কিছুতেই मभर्थन कंद्राच भारतनि। ज्रात अधिकाः म भाग्न यि ভগবানুরামচন্দ্র, ভগবান সিদ্ধার্থ বা শ্রীকৃষ্ণের ফলাকাজ্ঞা-বর্জিত কল্যাণ প্রভৃতিতে উব্বন্ধ হয়ে ওঠে, তবে তথন 'রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবে না; তথন নীতিপ্রচারক ও ধর্মপ্রচারকের পরিশ্রমের প্রয়োজন श्हेरत ना , এবং কারাগার ও গির্জা-ঘরের ভগাবশেষ চিত্র-শালিকায় একত্র রক্ষিত হওয়া মহুশ্বের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে।' (বিত্যাসাগর); বলা বাহুল্য এই প্রচণ্ড আদর্শবাদিতা, অতীত ভারতবর্ষের প্রতি মোহমুগ্ন দৃষ্টি এবং ঘড়ির কাঁটাকে পিছনের দিকে ফেরাবার সর্বজনীন প্রয়াস, বাঙলাদেশে বিশেষ একটি সময়ের মানস-প্রবণতা। হিন্দু দেশাচারগুলি সংস্কারের বিক্রছে রামেক্রফ্রন্দর যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা আমাদের কমলক্রফ ও কালীক্রফদেব বাহাছরের 'সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা'র যুক্তিকেই অরণ করিয়ে দেয়। বিভাসাগরের প্রতি রামেক্রফ্রন্দরের অক্রত্রিম শ্রদ্ধাবোধ ছিল—কিন্তু হিন্দু দেশাচারের সংস্কার সাধন সম্বন্ধে তার মতঃ 'প্রাক্ষতিক নির্বাচন বিনা অন্ত কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সময়-শারীরের চিকিংসক বিস্ফোটক ভ্রমে যেথানে সেথানে ছুরিকা চালাইলে সর্বত্র স্থলল নাও হইতে পারে।' (বিভাসাগর)—আনার সেই স্ববিরোধ। ব্রম্মচক্রও এই স্ববিরোধ অতিক্রম করতে পারেন নি।

উপন্তাসবিশ্লেষণকালে **বিষ্ণিচক্রে**র রামেন্দ্রস্থলরের হাবাট স্পেন্সারীয় জীবনের পারিভাধিক সংজ্ঞা অবলম্বনে 'ধর্মবৃদ্ধি' এবং 'লোকস্থিতি'তে পৌছুনো নিঃসন্দেহে আমাদের কৌতুক সৃষ্টি করে। বৃদ্ধিমের উপ্যাসে 'নৈতিক জीवन' আবিদ্বারের প্রথাস অব্ধা রামেল্রফুল্রের মৌলিক ব্যাখ্যা নয়-উনবিংশ শতাদীর শেষ ছুই দশকে অধিকাংশ সমালোচকই এই পথে এগিয়েছিলেন। এবং স্পষ্টতই রামেন্দ্র-স্থলবের কাছে 'বিশ্বিমচন্দ্রের মাধায়া এই যে, তিনি কেবল ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই; তিনি পাশ্চান্ত্য শিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া জন্ধা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও মাতুমন্দিরে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।' তারপর রামেক্রফুলুর বৃদ্ধিন-চন্দ্রের মান্স বিবর্তনধারা সপন্ধে আমাদের পূব সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে বলেন: 'বঙ্গদর্শনের বঙ্গিমচন্দ্র পাশ্চান্ত্য শিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না: কি স্ত'প্রচারে'র পশ্চাতে যে বঞ্চিমচন্দ্র দাড়াইয়াছিলেন তাহাকে রাহুগ্রাসমূক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান দেখি। তিনি তখন গীতার উক্তির আশ্রয় লইয়া স্বদেশবাদীকে ভয়াবহ প্রধর্ম হইতে স্বধর্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতেছিলেন।'

বর্তমান প্রবন্ধ অতান্ত দীর্ঘ হয়ে পড়ায় স্বতন্ত্রভাবে

'চরিত কণা'র প্রত্যেকটি প্রবন্ধ থেকে চরিত্রাদি উদ্ধারণ সম্ভব নয়। তবে উমেশ বটবাালের বৈদিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গবেষণা, রজনীকান্ত গুপ্তের আর্থকীর্তির ইতিহাস আবিষ্কারের প্রয়াস, বলেন্দ্রনাণ ঠাক্রের শেষ পর্বের রচনায় 'স্বদেশী সোঁলাংগ অনুরাগ কাহিনী যে রামেন্দ্রস্কলরের সম্রদ্ধ প্রশস্তি লাভ করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আসলে রামেন্দ্রস্কলরের ভাষায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙালী যে 'আপন ঘরে প্রত্যাবর্তনের জন্ম ব্যাকুল' হুয়েছিল। 'চরিত কথা'র (?) প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা তারই পরিচয় পেয়েছি।

একে রক্ষণশীলতা বা প্রতিক্রিয়াপন্থী মনোভাব বলবো
না। আদলে মধ্যবিক্ত বাঙালী সমাজের উন্তবের মধ্যেই
যে স্ববিরোধ ল্কিয়েছিল, ঊনবিংশ শতান্দীর শেষ পনেরো
বছরের 'নব্য হিন্দু আন্দোলনে' সেই আদি ও অক্রত্রিম
পিছু টানই প্রকাশ পেয়েছে। এই আন্দোলনকে নিন্দা
করার প্রশ্ন উঠে না, যেমন তথাকথিত 'রেনেসাঁদ' নিয়ে
উর্দ্ধবাহ হয়ে নৃত্য করাও অসমীচীন। ইতিহাসের তথ্যকে
অবলম্বন করে বাঙালী সমাজ্যনকে বুঝতে হবে এবং
তাহলেই বাঙালী প্রাবিদ্ধকের সাহিত্য প্রয়াসেও প্রকৃত
স্বরূপ অমুধাবন করতে সক্ষম হবো।

# কপাদৃষ্টি

### শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যাহার উপর পড়ে প্রাস্থ তব—
ক্লপা ছলছল আঁথি,
বল তারে আর সাধ্য কাহার
তুচ্ছ করিয়া রাখি।
মনে হয় যেন রবি, তারা, শশী,
তাহারে আগুলি রহিয়াছে বিদ,
করে হিমালয় গঙ্গাসাগর
তারে যেন ডাকাডাকি

ર

উষর মাঠের ধ্সর কুস্থম—
মূল্য কতই বলো ?
জ্যোতির্ময়ের জ্যোতি যে তাহার,
পরিমণ্ডল হ'ল।
যেখানে তোমার পড়েছে দৃষ্টি,
করেছে সেখানে অমৃত কৃষ্টি,
ছিল না কিছুই—সব পেতে তার

় ঘে ছোট হইয়া, জীবন কাটালো — বৃহং তপস্থায়, মহা-সিদ্ধির থপর তাহার তুমি বিনা কেবা পায় গ শুক্তির বুকে—না করিয়া গোল— হ'ল যে মৃক্তা নিখুঁত নিটোল কনক কিরীটে কে তারে বসালো আমরা তা জানি নাকি ?

٤

কে হিজল গাছে নৌকা বাঁধিল—
যে হ'ল তোমার প্রিয় ?
বিশ্বনাথের সহ বিশ্বের
সে যে হল আত্মীয়!
তাহার কথনো হয় না পতন,
সব ঠাই তার তব শ্রীচরণ,
হল যে অশোক, হল অক্ষয়—
তোমার সোহাগ মাথি।

æ

মত্ত হস্তী দলে না তাহাকে,
দংশে না বিষধর

সাগরে ডোবে না মৃত্যু ছোঁবে না—
তুমি যার নির্ভর।

চিরদিবসের তুমি দয়াময়,
রূপা তো তোমার এক যুগে নয়,
অমাগত কত গ্রুব প্রহলাদে—
আড়ালে রেখেছ ঢাকি।



# ভূমিকম্প

### সঙ্কর্যণ রায

আজ যে ভূমিকম্পের ওপর সিম্পোসিয়াম।—কাতর-স্বরে বরেন বললে।

মিত্রা মুখভার ক'রে বললে, আপিস, সিম্পোসিয়াম— এই সবই যদি ভোমার সমস্ত দিন জুড়ে থাকে, আমি কী করি বলতে পার ? আমার সময় কী ক'রে কাটে তুমি বোধ হয় ভাবও না।

- —ভাবি না—এত বড় অপবাদ! ঐ রেডিওগ্রাম, একরাশ গল্ল-উপক্যাসের বই—এ সব বুঝি আমার না ভাবার নিদর্শন!
  - —ও সব আমার ভাল লাগে না।
  - --কেন বল তো ?
  - —কেন তা' বোঝ না বুঝি!
- বৃঝি বই কি, খুব বৃঝি। কিন্তু এদিকে যে আমার দেরি হ'য়ে যাচ্ছে!
- —কিচ্ছু বোঝ ন।। আসল কথা কী জান—বিয়েটা নেয়েদেরই হয়, তাদের জীবনটাকে পাল্টে দেয়, কিন্তু ৬েলেদের তা' স্পর্শপু করে না। এই যেমন তুমি—

বিয়ের আগে যেমন ছিলে, বিয়ের পরও তেমি আছ তেমনি আপিদে যাচ্ছ, আড্ডা মারছ।

— আড্ডা কোথায় মারছি, আপিদ থেকে তো রোজই আজকাল দোজা বাড়িতে আদছি। বদ্ধান্ধরা সবাই বলতে শুরু ক'রে দিয়েছে যে, আমার মত দ্রৈণ ভূ-ভারতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা মিতৃ, তুমি না বলতে যে দ্বৈণ পুরুষদের তুমি তু-চক্ষেও দেখতে পার না।

মূচকি হেদে মিত্রা বললে, তা' তো পারিই নে। কিন্তু আমার স্বামীটি দ্বৈণ হ'লে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই।

ঐ যাঃ, নটা বেজে গেল।—বরেন প্রায় অাঁংকে ওঠে।
—ভা' বাজুক গে। আফিস থেকে ফিরতে যথন দেরি
হ'বে তথন একটু দেরি করেই না হয় আপিসে গেলে।

ব'লে সে হ'হাত বাড়িয়ে বরেনের গল। জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে—তার বুকে মাণা রেথে গাড় স্বরে বলে, তোমার এ পোড়ার চাকরি ছেড়ে দাও না গো।

বরেন তার চোথ ছটি বিক্ষারিত ক'রে বললে, চাকরি ছেডে দেব।

— হাা দেবে। তোমার চাকরি তো আমি চাই নে, শুরু তোমাকে চাই—পুরোপুরি, একটানা।

কিন্তু মিতু, আমার এই চাকরির তক্মাটা না থাকলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়েই দিতেন না তোমার বাবা।

- —বাবা কী করতেন না করতেন তাতে আমাকে টেনে
  এনো না। বাবা হয়তো চাকরিযুক্ত তোমাকেই চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি চাই তোমাকে তোমার চাকরির
  থোলস থেকে মুক্তি দিতে। দিনরাত তোমাকে আমার
  কাছে পেতে চাই—থব কাছে।
- —তা'না হয় চাও। কিন্তু কাছাকাছি থাকার জক্তও তো রসদ দরকার—তা' আসবে কোথা থেকে ?
- সে-ও আমি ভেবে রেথেছি। ত্র'জনে মিলে এমন জায়গায় চাকরি নেব, যেথানে আমাদের পাশাপাশি ব'সে কাজ করতে দেবে।
  - ---দে' রকম চাকরি কী পাওয়া ধাবে ?
  - ---চেষ্টা করলেই পাওয়া যাবে।

—মিতু, এদিকে ঘড়ির কাঁটা থে সোওয়া নটাকে প্রায় ছাঁয়ে ফেলল।

বরেনের কথায় কর্ণপাত মাত্র না ক'রে মিত্রা বললে, আচ্ছা, তুমি আমার কাছে না থাকলে আমার চারপাশে অন্ধকার দেখি কেন বলতে পার প

ব্যস্তসমস্ত হয়ে বরেন বললে, সময় নেই মিতু!— ব'লে সে ভাড়াভাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অফিসে এসে বরেন শুনল যে সিম্পোসিয়াম শুরু হ'তে ঘন্টাথানেক দেরি আছে। নিজের ঘরে এসে বসল সে। কিন্তু অন্তান্ত দিনের মত ব'সেই কাজে মন দিতে পারল না। মন তার বিক্ষিপ্ত—দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যেও সংহত হ'তে পারছে না।

তার ব্যক্তিসত্তার প্রতিটি অণ্-প্রমাণ যেন তার আত্ম-শাসনের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভেতরে ভেতরে ভাঙ্গনের পালা শুফ হয়েছে যেন তার।

ভালবাস। প্রাণশক্তিকে নতুন ক'রে উজ্জীবিত ক'রে তোলে—এই সর্বসমর্থিত ধারণার সার্থক প্রতিকলন নিজের বিবাহিত জীবনের মধ্যে দেখতে পাবে ভেবেছিল বরেন। রঙিণ স্বপ্নের চশুমা প'রে মিত্রাকে সে নিজের জীবনে বরণ ক'রে নিয়েছিল। তার চোথের সামে অনেক মধ্র সম্ভাবনা নানা রঙের বর্ণালীতে প্রকাশ পেয়েছিল।

কিন্দ বিয়ের প্রই সে বুঝেছে, ক্ষণ্থ-বিনিমন্ন ব্যাপারটা একটা রাসায়নিক ক্রিয়া; প্রবলতর পক্ষ নেয় দ্রাবকের ভূমিকা—ফলে তুর্বলতর পক্ষের অবক্ষর ও অবলুপি। দাম্পত্যলীলার ক্ষেত্রে আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে নিজের পরিপূর্ণতা আবিদ্ধার করতে গিয়ে মিত্রার ত্র্নিবার শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে ব্রেনকে। তার স্বকীয়তাকে রবাবের মত ঘ্যে মুছে ক্লেতে উত্তত হয়েছে মিত্রা।

নিজের তুর্বলতা ও অসহায়তাকে মনে মনে থাচাই করতে গিয়ে বরেন মুখড়ে পড়ে। তার আত্মপ্রতায়হীন বাক্তিমতা যেন একটা ভোঁতা ছবি— অব্যবহার্য আবর্জনার মধ্যেই তার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু আশ্চর্য এই যে বাক্তিম যথন স্বত্তোভাবে ক্ষয় হচ্ছে, আন্ম ধিকারের ধার যাচ্ছে বেড়ে। কাপুক্ষোচিত আ্রুগ্লানির মধ্যে সাস্থনা খুঁজছে সে।

বরেনের বুক চিরে গভীর একটা দীর্ঘশাস বেরিয়ে
আসে। সামের সেক্রেটারিয়েট টেবিলে জমে থাকা
ফাইলের স্তৃপের দিকে শৃক্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে—
কাগজপত্রগুলির মধ্যে নিজের ব্যর্থতাকে প্রত্যক্ষ করে
যেন সে।

কী ভাবছ বরেন ?—স্থজিত মিত্রের কণ্ঠস্বর। বরেনের বিমর্থতার আচ্ছাদনকে কাঁপিয়ে তোলে স্থজিতের উপস্থিতি। মুথ তুলে বরেন দেখল, চটুল একটা হাসি তার গান্ত্রীর্থকে যেন ব্যঙ্গ করছে।

স্থাজিত বরেনের সহকর্মী—তাদের লক্ষ্মীয়ের শাখাঅফিনে কাজ করে। কলকাতার এসেছে সে ভূমিকম্পের
ওপর সিম্পোদিয়ামে যোগ দিতে। লক্ষ্ণীতে মিত্রার
বাপের বাড়ির কাছাকাছি স্থাজিতের বাসা। মিত্রাদের
বাড়ির সকলের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা আছে। কর্মক্ষেত্র
তার সঙ্গে বরেনের পরিচয় সৌহার্দ্যে ঘনীভূত হয়েছে
বিয়ের পর।

বরেনের সামে একটি চেয়ার টেনে বসে প'ড়ে স্থজিত বললে, তোমার টেবিলে কাগজ-পত্রের প্রাচুর্য দেথে বাধ হচ্ছে—টিটাগড়ের কাগজ-কলের গুদামটা থেন এখানেই স্থানান্তরিত হ্য়েছে। তোমার কাজকর্ম সম্পক্ষে স্থ্যাতি শুনেছিল্ম, তার প্রতিবাদ তোমার টেবিলেই সাজানো থাকবে তা' আমি ভাবি নি কথনো। ব্যাপার কী বল তো ্ বিয়ে তো তোমার হয়েছে প্রায় এক বছর—এথনো তার ধকল কাটিয়ে উঠতে পার নি।

মৃথ নীচু ক'রে বরেন বললে, সারা জীবনেও পারব কিনা সন্দেহ। আমার পক্ষে বিবাহটা অতি-বিবাহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

- —দে আবার কী!
- —অবস্থা বিশেষে এক বৌ হাজারথানা হ'য়ে দাড়ায় —তাকেই বলে অতি-বিবাহ।

উচ্ছাস প্রকাশ ক'রে স্থাজিত বললে, ভাগ্যবান পুরুষ হে তুমি। এমন অতি-স্ত্রী কজনের বরাতেই বা জোটে।

কাতর স্বরে বরেন বললে, ঠাটা কোরো না ভাই— আমার অবস্থাটা যে কী মর্মান্তিক হ'রে উঠেছে, তা' বোব হয় বুঝতে পারছ না তুমি। কয়েক সেকেও চুপ ক'রে থেকে স্থাজিত বললে, পারছি বই কি। দেখ বরেন, বেঁচে থাকবার জন্ম অনেক খুচরো কাজ আমাদের করতে হয়, তাদের মধ্যে প্রেম বা ভালবাসা জাতীয় হৃদয়বৃত্তিগুলিকে উছ্ রাখাই মঙ্গল। তা' ছাড়া আমাদের মত মধ্যবিত্ত চাকরীজীবীদের প্রেম করার সত্যিকারের অবসর কতটুকুই বা বল। দিনে কাজ, রাতে বিশ্রাম—এর মাঝে ভালবাসার জন্ম মিনিট কয়েকের বেশি বরাদ্দ করা চলে না।

মান হেসে বরেন বললে, তোমার উপদেশ শুনতে ভালই। কিন্তু নদীতে যথন বান ডাকে, তাকে সামলাতে পারে কী কেউ ৮

— সামলাবার দরকার হয় না। কারণ নদীর বানের পরমায়ু খুবই ক্ষণস্থায়ী। তোমার নিজের অবস্থাটা যদি এই রকম সাময়িক উত্তেজনার কোঠায় ফেলা যায়, চিন্তিত হবার কিছুই থাকে না।

গভীর একটা দীর্গপাস মোচন ক'রে বরেন বললে, না ভাই, বৃদ্ধি দিয়ে ধাচাই ক'রে আমার অবস্থাটা তোমার হুদ্যুগ্যা করতে পার্বে না।

কিছুক্ষণ চূপ ক'রে থেকে স্থাজিত বললে, একটা কাজ কর - শ্রীমতীকে কিছুদিনের জন্ত লক্ষোতে পাঠিয়ে দাও। একট্ ছাড়াছাডি হ'লে তোমরা ত্'জনেই নিজের নিজের ব্যক্তিগত বৃত্তে ফিরে আসতে পারবে। বিমের পর এই এক বছরের একটানা মিলনপর্বটাকে সহজ্ঞাচ্য করতে কিছুটা বিচ্ছেদ দরকার।

—কিন্দ মিত্রা কী তা' মাবে!—বরেনের স্থভঙ্গীটা খুবই সকরণ হ'য়ে ওঠে।

দেদিন বাড়িতে ফিরে বরেন শুনল যে মিত্রার বাবার কাছ থেকে জরুরি তারবার্তা এসেছে—মিত্রার ছোট বোনের হঠাং বিয়ে স্থির হ'য়ে যাওয়ায় বিয়ের উল্যোগপর্বে অংশ নেবার জন্ম মিত্রার আহ্বান।

বরেনের বৃকের মধ্যে চাঞ্চল্যের স্রোত বইতে শুরু করে। তার মনের অধীরতা মুখে যাতে ফুটে না ওঠে, তার জন্ম সে মনে মানুশাসনের লাগাম কমতে থাকে।

তার মূথের পানে নির্ণিমেবে চেয়ে থেকে মিত্রা গন্তীর গলায় বললে, এখন আমি কী করব বল ? মিত্রার মর্নভেদী দৃষ্টির সামে স্থায় প'ড়ে আমতা-আমতা ক'রে বরেন বললে, তুমি তো জানোই মিতু, আমার এখন ছুটি পাবার উপায় নেই। যেতে যদি হয়, তোমাকে একাই যেতে হ'বে।

নিমেধে ক্যাকাশে হ'য়ে ওঠে মিত্রার ম্থথানা। একটি কথাও না ব'লে সে শোবার ঘরে গিয়ে গুয়ে পড়ল।

ত্'জনের মাঝখানে অস্বস্তিজনক নীরবতার পালা চলে। দারাটা রাত বিষাদে ভারাক্রান্ত হ'য়ে রইল।

পরদিন সকালে গুমোট আবহাওয়াটাকে হাস্থালাপে হালা ক'রে দেবার চেষ্টা করে বরেন—কিন্তু মিত্রার থমথমে নুখের নিষেধকে ডিঙ্গিয়ে পারল না মুথ খুলতে।

অফিসে যাওয়ার আগে ষথাসন্থব সাহস জড়ো ক'রে বরেন বললে, আমার মনে হচ্ছে এতটা পণ একা যেতে তৃমি যথেষ্ট পরিমাণে সাহস পাচ্ছ না। আমি বলি কী, তুমি স্থজিতের সঙ্গে যাও—তৃ' এক দিনের মধ্যেই তার লক্ষ্ণে ফিরে যাবার কথা।

নিমেষের জন্ম ঝলসে ওঠে মিত্রার চোথ ছটি অর্থহীন উগ্রতায়। প্রমূহতে আবার সে নিজেকে গুটিয়ে নিল নিজের নিবাক গান্ধীর্যের আভালে।

ত্ন এক্সপ্রেসে মিরা লক্ষের রওনা হ'ল স্থাজিতের সঙ্গে ট্রেণ ছাড়বার সময় মিত্রা একবার চোথ তুলে তাকিয়েছিল বরেনের দিকে। তার সেই দৃষ্টি বরেনের বুকের মধ্যে বিশেরইল।

বাসার দিরে বরেন তার নিঃসঙ্গ রাত্রিতে খুঁজে পেল না প্রত্যাশিত মৃক্তির স্বাদ। মিত্রার অদৃশ্য উপস্থিতি ঘিরে রইল তাকে। তার বিনিদ্র রাতের শিয়রে জেগে রইল একটা অশ্র-সজন আকৃতি। আধারের পটে ফুটে উঠল জ্যাট কারার অদ্য ছবি।

বরেন বুঝল যে একা থাকতে হ'লে তাকে এই ফ্লাট ছেড়ে অন্ত কোথাও যেতে হ'বে। পরদিন অফিসে গিয়েই বাসযোগ্য হোটেলের সন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ল সে।

এমন সময় ডিরেক্টরের দপ্তর থেকে শিলং যাওয়ার আদেশপত্র পেল সে। সেথানকার শাথা অফিসে জরুরি একটি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হ'য়েছে তাকে। এক সপ্তাহ লাগবে কাজটা সারতে। নিজের ভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল বরেন। বাসা-বদলের বিড়ম্বনা এড়োতে পেরেছে—তার উপর শিলং তার পরিচিত পরিবেশের বাইরে এমন একটি দ্রের জায়গা, যেখানে গিয়ে তার একক অস্তিরবাধ নির্বিদ্ধ হ'বে ব'লে আশা করল সে।

কিন্তু শিলং-এ গিয়ে নিজেকে এক মুহূর্তও খাপ খাওয়াতে পারল না বরেম। তার এই ব্যর্থতা নিবিড় করুণ হ'য়ে ওঠে অতল নৈঃসঙ্গুবোধের মধ্যে।

মেঘের স্তরে স্তরে মিত্রার সজল চাহনি শিলং-এর আকাশটাকে ছেয়ে কেলে। মিত্রা তাকে ছেড়ে যেতে চায়নি—এই কথাটা পাহাড়ের শিথরে শিথরে সন্ধাবেলার মেঘের আবরণ ভেদ ক'রে ফুটে ওঠে সূর্যের অস্তরালে।

' ব্যেনের আর এক মৃহত্ত শিলং-এ থাকতে ইচ্ছে করল না।

শিলং-এ কাজের পালা দিন-কয়েকের মধ্যে শেষ ক'রে দিয়েই কয়েকদিনের ছুটি নিল সে লক্ষ্ণে যাবে ব'লে।

এই দিনকয়েকের বিচ্ছেদ দিয়ে যেন পূর্ণতর মিলনের আয়োজন হ'ল।

ছুটি মঞ্জুর হ'বার খবর আদতেই যাত্রার জন্ম প্রপ্তত হয় বরেন-–হোটেলে ফিরে গিয়ে। সন্ধ্যার পর গৌহাটির শেষ বাস ছাড়বে – সেই বাসেই যাবে স্থির করে সে।

হোটেলের পোটারকে ট্যাক্সি ডাকতে বলবে ভাবছে বরেন, এমন সময় সমস্ত হোটেল-বাড়িটা ত্লে উঠল। বরেন বৃঝল, ভূমিকম্প।

দেদিন উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের পনেরোই আগস্য।
শহরের বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যবসায়ী হোটেলে বড়োরকম
.একটা ভোজ দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করছিলেন।
ডাইনিং হলে অনেকের ভিড়। রকমারি স্থাট্ ও সিল্লের
শাড়ির নানা রঙের বর্ণালী—গান-বাজনা—সোনালি স্থরার
স্রোত—সিগারেটের ধোঁয়া—হাসি গল্প। স্বাধীনতা
উৎসবের এই উৎকট প্রমন্ততা সারারাত ধ'রে চলত
ছয়তো। কিন্তু হঠাং যতিভঙ্গ হ'ল। পিয়ানোর টুংটাং
ও বেহালার স্থরের উচ্ছ্যাসকে ভেদ ক'রে উঠল এলোমেলে। কোলাহল ও নারীকণ্ঠের চিংকার। তারপর ক্রম্ত
পদক্ষেপে ছোটাছুট। হোটেলের ম্যানেজার এদে স্বাইকে

বোঝাবার চেষ্টা করেন যে দামান্ত একটু ভূমিকম্প হ'য়েই থেমে গেছে। তাঁর কথা কেউ অবশ্য বিশ্বাদ করে না।

বরেন শুনল যে শিলং থেকে গৌহাটির বাস-সার্ভিস সাময়িকভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে রাস্তায় ধস্ নাম-বার আশক্ষায়। তার মিত্রার কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা-টার সায়ে হঠাং একটা কাল পাথরের দেয়াল আকাশ ফুঁড়ে দাড়াল যেন!

কী রকম যেন মুখড়ে পড়ে বরেন। হোটেলের ম্যানেসার তাকে আশ্বাস দেবার জন্ম বলেন যে ভূমিকম্পে রাস্তা
নপ্ত হলেও আকাশটা অটুট আছে—প্লেন্ন করে অনায়াসে
বরেন লক্ষ্ণো যেতে পারবে। কিন্তু এই রাত্রে তার ব্যবস্থা
করা সম্ভব নয়—রাতটা কোনমতে এই হোটেলেই কাটাতে
হ'বে তাকে।

ভাইনিং হলে উৎসবের উচ্ছাদ তথন স্তিমিত — অতিথিরা বিদায় নিয়েছে—হোটেলের বোর্ডাররা নীচের তলায় বারান্দায় ও হলধরে এদে ভিড় করেছে—ওপরের তলায় থেতে কেউ রাজি নয়। সারারাত জেগে থাকে তারা মাটির নীচে কোথায় যেন ভয়াবহ তুর্যোগের অমোঘ অস্ত্র শাণিত হচ্ছে, তার পূর্বাভাস তাদের আতঙ্কগ্রস্ত বুকের মধ্যে এদে স্পন্দিত হতে থাকে।

অবশেষে এই কালরাত্রির অবসান হ'ল। রাত্রে আর ভূমিকম্প হয় নি—কিন্তু হোটেলের বোর্ডারদের জাগরণ-ক্লিষ্ট ম্থের পানে চেয়ে বরেনের মনে হচ্ছিল যেন অনেক ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত হ'য়ে গেছে তাদের অন্তিবের ঋজুতা।

সেদিন ভোরের আকাশ মেঘের ঢাকনা সরিয়ে তুর্যোগ
অস্ত লোক গুলোকে একটা রোদে-ঝলমল দিন উপহার দিল।
শহরের থমধমে আবহা ওয়াটা সকালের রোদের ছোঁয়ায়
হাল্ধা হ'য়ে এল—আধমরা লোক গুলোও যেন বেঁচে
উঠল।

শিলং শহরটা মোটামূটি অট্ট আছে জেনে প্রসন্নচিতে সবাই তাদের চায়ের কাপে চুম্ক দিতে যাবে, এমন সময় স্থানীয় থবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বিগত রাত্তির ত্ঃ-সপ্রের কালিমাটি পুনক জ্গীবিত হ'রে ওঠে বড়ো বড়ো কাল অক্ষরে। ভ্রাবহ ভূমিকপ্রে আদামের উত্তর-পূর্ব-দীমান্ত বিধ্বস্ত হ'রেছে। পৃথিবীর ইতিহাদে এর চেয়ে প্রচণ্ডতর ভূমিকম্পের নজির নাকি নেই। সেই ভূমিকম্পের সামান্ত একটা স্পন্দন শিলং-এ এসে পৌচেছিল। আসল কম্পনের পর আত্বিঙ্গিকে ছোটথাট কম্পনের পালা চলেছে এখন। তাদের ত্'চারটে ঝাপটা এসে শিলং-এর চিবুক ধরে কিছুটা নাড়া হয়তো দিতেও পারে।

ভোরের প্রথম চা বিস্থাদ ঠেকল শিলং গুদ্ধ সকলের মুখেই।

বরেন চা না থেয়েই ছুটল এয়ার-পোর্টের দিকে— কোনমতে পশ্চিম-অভিমূখী যে কোনও সার্ভিদে যদি একটি দীটু জোগাড় করতে পারে।

বুকিং অফিদের স্থইং ভোরের কাছে এদে বরেন যাঁর সঙ্গে ধাকা থেল, তিনি তাদের শিলং-এর অফিদের ইন্-চার্জ নটরাজন।

প্রথম ধাকায় আচমকা চমকে উঠলেও পর মৃহর্তে উন্নদিত হলেন নটরাজন। বরেনের পিঠে একটা খুশির চাপড় মেরে তিনি বললেন, তোমার কথাই ভাবছিল্ম—এখন তোমাকেই আমার দরকার। ভূমিকম্পের ওপর সিম্পোদিয়ামে তুমি নাকি ভূর্বর্গরকম একটা প্রবন্ধ পড়েছিলে—ডেপুটি ডিরেক্টর বলছিলেন যে আমাদের জিওলজিক্যাল সাভেতে তোমার মত ভূমিকম্প কেউ বোঝে না। কাজেই বরেন, মাই বয়, তোমাকে এক্ষ্ণি ডিক্রগড় যেতে হবে এই ভ্মিকম্পের তদন্তের জন্ম। ডিক্রগড় থেকে ক্রমশঃ উত্তর-পূর্ব দিকে যাবে নাগাল্যাণ্ড্ পেরিয়ে। ভূমিকম্পের এপি-দেন্টারে না পৌছতে পার—

বরেন বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু আমি তো ছুটি নিয়েছি। আজই লক্ষ্ণো যাব আমার স্ত্রীর কাছে।

—ছুটি ক্যানসেল করাচ্ছি—-ডিরেক্টরকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেব এক্ষ্ণি। কাজটা সেরে ফেলে যত দিন খুশি ৮টি নিও।

বরেনের ম্থথানা প্রায় পাথর হয়ে ওঠে—দে বললে, মির্দ্যার নটরাজন, আমি যেতে পারব না—আপনিই

বরেনের হাতত্তি চেপে ধ'রে নটরাজন বললেন, দোহাই তোমাকে বরেন, তুমিই যাও। আমি যদি যাই, আমার বউ আমাকে ভিভোর্স করবে। গতকাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ ডে সেলিবেট করবার জন্ম বাড়িতে একটা ককটেল পার্টির

আয়োজন করেছিলাম- শহরের সব হোমরা-চোমরাদের নেমন্তর করা হয়েছিল তাতে। কিন্তু ভূমিকম্পের দরুণ স্ব ভণ্ডল হয়ে গিয়েছিল। স্থার অরুণাচলম আইয়ারের চশমা গেল ভেঙ্গে —মিদেস শর্মা চেয়ার থেকে টেবিলের নীচে হুমড়ি থেয়ে পড়ার দরুণ শ্যাম্পেনভতি জগ্গিয়ে পড়ল জাষ্টিদ মারুতির মাথায়,তিনি টেবিলের নীচে শেলটার নিতে গিয়েছিলেন। আর আমার মিদেস অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন কার্পেটের ওপর। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি আমাকে আজই আবার আর একটি ককটেল পার্টির আয়ো-জন করে গত রাত্রির ক্রটি সংশোধন ক'রে নেবার আদেশ দিয়েছেন। তিনি ভূমিকম্প-টম্প কিছু বোঝেন না—তাঁর ধারণা সব দোধ আমার। বলা বাহুল্য, তাঁর আদেশ শিরো-धार्य करत निराविश्वाम । किन्न अक्तिम अप्तरे প्राचाम ভিরেক্টারের টেলিগ্রাম—সঙ্গে সঙ্গে ছটে আসতে হ'ল এই বুকিং অফিসে প্যাদেজ বুক করতে। হোম ফ্রণ্টের ডিক্টে-টরের আদেশ ও চাকরিক্ষেত্রে ডিরেক্টারের নির্দেশের মধ্যে বিরোধ বাধলেও চাকরি বজায় রাখার জন্ম ডিরেক্টারের অনুজ্ঞামত যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে হ'ল--যদিও জানি শ্রীমতী আমাকে ক্ষমা করবেন না। ইতিমধ্যে ঈশ্বর প্রেরি-তের মত তুমি এলে—ভগবানের নিশ্চয়ই অভিপ্রায় যে তুমি আমাকে ত্রাণ কর আমার এই সঙ্গটজনক পরিস্থিতি থেকে।

তিক্ত স্বরে বরেন বললে, ভগবানের কী অভিপ্রায়
আমি তা জানি নে—আমার নিজন্ব অভিপ্রায়টাই শুধু
আমার কাছে স্পষ্ট—সে' অভিপ্রায় অবশ্য আপনাকে
সাহায্য করা নয়।

নটরাজনের মৃথথানা এবারে কঠোর হ'য়ে উঠল।
তিনি বললেন, আমাকে দাহায়্য করতে যদি না চাও, বাধ্য
হয়ে আমাকে ডিরেক্টারের কাছে রিপোট করতে হবে।
ছুটিতে থাকলেও তুমি যে চাকরির শেকল ছাড়া নও, এটা
নিশ্চয়ই জানা আছে।

বরেন চুপ ক'রে থাকে।

ধৃত দৃষ্টিতে বরেনের মুখের গান্তীর্ঘকে যাচাই ক'রে
নিয়ে গলার স্বরে কমনীয়তা বিস্তার করে নটরাজন
বললেন, মৌনম্ সম্মতিলক্ষণম্—কী বলো? তা' হলে
চল আমার সঙ্গে অফিনে—তোমাকে সব বুঝিয়ে দিই।

প্যাসেজ্ বুক্ করা আছে—ঘণ্টা তিনেক বাদে প্লেন ছাডবে।

ভিক্রগড়ের ধ্বংস স্তুপে বরেন যথন পৌছল, তথন বেলা ছুপুর। নির্জন পথঘাট। এথানে ওথানে স্থালভেজ্ পার্টির লোকজন ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়াচ্ছে। জায়গায় জায়গায় পুলিশ ও আর্মির পাহারা। গোটা শহবটা যেন মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে আছে—কোথাও তার প্রাণসতা খ্ঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শহরের সড়কগুলি সব ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলেছে। কোন রাস্তারই থেই পাওয়া যায় না। পথ-ঘাটের পিচের মন্ত্রণতা বিশ্লিষ্ট হ'য়েছে অসংখ্য ফাটলের আঁকিবুকিতে।

ভাঙ্গা ঘরবাড়িগুলো হমড়ি থেয়ে প'ড়ে আছে। ভগ্ন-স্তুপের সঙ্গে একাকার হ'য়ে আছে অক্ষত বাড়িগুলো। এক নন্ধরে মনে হয় যেন নিরবচ্ছিন্ন ভাঙ্গন পুরো শহরটাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেথেছে।

আগাগোড়া সমস্ত শহর টহল দিল বরেন। ভাঙ্গা ইটকাঠের মধ্যে বৈজ্ঞানিক হত্র খুঁজল বৃঝি—প্রক্তির নুশংস্তার বৈজ্ঞানিক ব্যাথ্যা।

এই আকস্মিক বিপর্যয়ে প্রকৃতির কী উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ল কে জানে। সভ্যতার অগ্রগতি সহস্র বাহু বিস্তার ক'রে প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় আনতে চেয়েছে বলেই কী প্রকৃতি প্রতিশোধ নিচ্ছে! বাইরের শ্রামল শোভন মোহন রূপে মাসুষ ভুলে ছিল, দে কী জানত যে আড়ালে ভ্যাবহ বিনাশশক্তি চরম সর্বনাশের আয়োজন করছে!

শহরের সীমানার বাইরে এসে দাঁড়ার বরেন। অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদ। নানা আকারের আঁকাবাঁকা দব গহরের ক্ষত চিহ্ন মাঠ ও নদীজোড়া স্বদৃশু সামঞ্চলকে বিকৃত ক'রে দিয়েছে। সমান্তরাল ফাটলগুলো কোণাকুণিভাবে নদীকে ছুঁয়েছে। নদীটা কী রকম্ যেন শীর্ণ হ'য়ে পড়েছে—বর্ণার জলের প্রাচুর্বের চিহ্নমাত্রও নেই। এরও হয়তো কারণ আছে। হয়তো বন্থার পূর্বাভাদ—কিংবা হয়তো কোনও অক্তাত শোষণে শুকিয়ে গেছে নদীটা।

উত্তর-পূর্ব দিকে হিমালুয়ের ছুর্গমতার মধ্যে কোণাও হয়তো স্তরীভূত শিলাপুঞ্জের আপাতস্থায়ী বিকাদ ও ঋজুতার মধ্যে সামঞ্জের অভাব ঘটেছে, তাই এই ভূমিকম্প। উত্তর-পূর্বে স্থান্ব পার্বতা অঞ্লে এই বিপর্যার কেন্দ্রটি প্রচছন হ'য়ে থাকলেও বহু দূর পর্যন্ত কঠিন মাটির স্থপ্তি ভেন্দেছে প্রলয়ন্ধর জাগরণে।

নদীর ধারে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে বরেন।
মেটিরিওলজিকালে ডিপার্টমেন্টের দপ্তরে ব'দে সিম্পোগ্রাফে
চিহ্নিত মাটির কাঁপনের রেথাগুলো বিশ্লেষণ ক'রে ভূমিকম্পের ভ্-বৈজ্ঞানিক ব্যাথা করা যায় নানারকম স্থত্রের
জাল ব্নে—কিন্তু প্রত্যক্ষ বিভীষিকার সাম্নে দাঁড়িয়ে সমস্ত বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধি যায় অসাড় হ'য়ে। আর কেউ হ'লে কী
করত তা' বরেন জানে না, কিন্তু বরেনের মস্তিক্ষের কলকজাগুলো নিশ্লিয় হ'য়ে পড়েছে আপাততঃ।

নিজেকে বড় অসহায় বোধ করে সে —নিজেকে নিজের মধ্যে শক্ত ক'রে দাঁড় করাবার উপযুক্ত অবলম্বন যেন খুঁজে পাচ্ছে না।

হঠাং তার মনে হ'ল মিত্রা থেন তার সামে এসে দাড়িয়েছে। সে থেন মাটির লাটল ও গছরর, শুকিরে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র, বাড়িঘরের প্রংসস্তুপ ন্সব অসামঞ্জলকে ঢেকে কেলে স্কিন্ধ আধাসের আলো বিকীর্ণ করছে। পর মুহুর্ভে ভেঙ্গে গেল তার স্বপ্রঘোর।

মিত্রাকে একান্তভাবে কাছে পাবার ছর্নিবার আকান্ত। ব্রেনের ভীক্ত মনে সহস্র বাত বিস্তার করল।

তথন সন্ধা ঘনিয়ে এসেছে। রাত্রির আশ্রয়ের সন্ধানে আল্ভেজ্ পার্টির ক্যাম্পে এসে হাজির হ'ল বরেন। সরকারী বিশ্রাম ভবনের পাশে পাচিলে ঘেরা ফুটবলের মাঠে অনেকগুলো তাঁর পড়েছে। গেটে একজন দারোয়ান পাহারা দিচ্ছিল। তার কাছে গিয়ে ক্যাম্পের অধিনায়কের সঙ্গে দেখা করতে চাইল সে! লোকটি বললে, যে সাহেব রেন্ট হাউসে আলভেজের কাজে ব্যস্ত —সেথানে নাকি ছটো মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।

ক্যাম্পের পাশেই রেণ্ট হাউদ্। অন্ধকার ঘনীওত হ'য়ে উঠলেও ইতস্ততঃ সঞ্চরমান কয়েকটি মশালের আলোয় তেকে চ্রমার হ'য়ে যাওয়া বাড়িটর অস্পষ্ট আদল চোথে পড়ছে।

প্রায় বার জন লোক একটা বিশাল ইট-কাঠের স্থূপের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে থানিকটা অংশ পরিকার করার চেটঃ করছিল। অনতিদ্রে একজন মোটামত ভদ্রলোক একটি হাতানা দিগার ধরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বরেন অন্ধান করল যে ইনিই অধিনায়ক। তার ম্থের ভাবে প্র্টি বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি অধৈর্ঘ হ'য়ে উঠেছেন। বরেন তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুনল যে তিনি বলছেন, ভাল জালা হয়েছে তো—ছটো লাশ বের ক'রে আনতে তোমরা বুড়ো হ'য়ে গেলে দেখছি!

ইট-কাঠের স্ত্পের দিক থেকে শ্রান্ত জবাব এল, কী করব স্থার, বিশ্রী রকম চাপা প'ড়ে গেছে যে। বলা তো যায় না, হয়তো এখনো বেঁচে আছে।

- —বেঁচে থাকলেই বা। টেনে বের ক'রে আন।
- —পাওয়া গেছে স্থার। ইস্ একেবারে থেঁৎলে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে হাসব্যাও ্ঞাও ওয়াইফ।

—কই দেখি।

অধিনায়ক এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অহুসরণ ক'রে ব্রেন্থ এসে দাড়াল সভ-উদ্ধার-করা মৃত দেহ তৃটির সামে।

নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ তুটি দেহ একটি মাংসপিণ্ডে একাকার হ'য়ে গেছে। মৃথোম্থি মৃথ তুটি অবশ্য অক্ষন্ত রয়েছে। ধূলোয় থানিকটা মলিন হ'য়ে উঠলেও চিনতে অস্ক্বিধে হয় না বরেনের। মিত্রা ও স্কৃত্তিত। মৃত্যু-নিথর শেষ আলিঙ্গন।

বরেনের চোথের সামে আকাশ—মাটি সমস্ত অন্ধকার প্রালয় আন্দোলনে আবর্তিত হ'তে থাকে।

আবার কী ভূমিকম্প শুরু হ'ল !

# শুকতারা সম চিত্ত আকাশে

### অধ্যাপক ঐতিগাবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

কালের প্রবাহ সেই বহে যায় যুগ-যুগান্ত অন্তহীন, ধরণীর শ্রাম-উপকৃলে শুধ্ অবিরাম আসা-যাওয়া; পাস্থশালার মৃক্তত্ত্মার কন্ধ নহে ত কোনটি দিন, কন্থ আশাবরী, কন্থ বা পূরবী—অনাহত চির-গাওয়া।

অচেনার সাথে অজানা পথিক পরিচিত হয় প্রীতির ডোরে, মনে হয় যেন কত জনমের কত যে গো প্রিয়তম; যাত্রী তাহারা কালের কক্ষে, জীবনের শুরু কোন সে ভোরে, পার হ'য়ে এল কত ছায়াপথ দীপ্তি-উছল তারকা সম।

এমনি করিয়া আমরা এদেছি ধরণীর বুকে শুন গো মিতা, অপরিচয়ের সংকোচ ত্যক্তি' কাছে টেনেছিলে—ভরিল বুক; অবাক মেনেছি প্রীতির ধারায়,ভেবেছি একোন অপরিচিতা, আপন-জীবন-আলোক দানিয়া জালালে প্রাণের প্রদীপটুক।

আপন প্রাণের দ্তী হ'য়ে এলে, জাগালে
প্রাণের অভীপ্সা,
বৃহতের সাথে হ'ল পরিচয় ক্ষুদ্রতা কোথা
হ'ল যে লীন;
অসীমের বুকে লভিল বিরাম জগং-জীবন সে লিপ্সা,
জানিস্থ নিজেরে জানিস্থ পৃথিবী—বস্থধার বুকে
নহি ত দীন।

কালের প্রবাহে কোথা চ'লে গেলে বন্ধু আমার হে স্মরণীয়, দিন চ'লে যায়, থাকি যে আশায় বাঞ্চিত তব

আদার লাগি'; তোমার শ্বতির কুস্থম-চয়নে কাটাইব দিন হে বরণীয়, শুকতারা সম চিত্ত আকাশে তোমার প্রীতিটি রহিবে জাগি'।



### শ্রীপ্রহলাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল

# আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ

আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা আছে তাহাই অধ্যাত্ম। অধ্যাত্ম + ফিক = আধ্যাত্মিক। অর্থাং আত্মা সম্বনীয়। আর্যশাস্তাম্পারে আত্মা দিবিধ-জীবাত্মা ও পরমাত্মা। এক এবং অন্বিতীয় প্রমব্রগোঁর দ্বিবিধ প্রকাশ। এক এবং অদ্বিতীয় প্রমব্রেদ্রর তুই ভাব—নিতাভাব ও লীলাভাব। তিনি নিত্যভাবে নিগুণ এবং লীলাভাবে সগুণ। তিনি একই সময়ে নিতাভাবে নিগুণ এবং লীলাভাবে সগুণ। এই অতিবিরুদ্ধ তুই ভাবের এককালীন একত্র হওয়ার সম্থাবনা আমাদের মনবুদ্ধির অগম্য। আমাদের তর্কশাম্বের প্রতি-পাত নহে। সাধন পন্তী না হইলে ইহা উপলব্ধিতে আসা অস্ত্রব। স্বতরাং এ বিষয়ে আপুরাকা একমাত্র প্রমাণ। অন্য প্রমাণের অবতারণা অনর্থক। উপনিষ্দে আছে-"এতদবৈ সত্যকাম প্রংদ্পিরং চ ব্রহ্ম" · · · "দ্বেবার ব্রন্ধণো-রূপে মুর্তাং চৈবামুক্তাং চ মর্তাং চৈবামুতঞ্চ। ত্রন্ধের পর ও অপর, মুর্ভ ও অমূর্ভ, মুর্ভা ও অমূত ছুই রূপ। উহা আমাদের স্বীকার্য। অন্তথায় ব্রন্ধের ব্রন্ধর এবং তাহার একমেবমাদ্বিতীয়ভাব এবং সর্বশক্তিমানতা সম্ভব নহে। এই পৃথিবীতে যত ধর্মত বর্ত্তমানে প্রচারিত আছে তাহাতে সকল ধর্মে ঈশবের সর্বশক্তিমানতা স্বীকৃত আছে। স্বতরাং সকল ধর্মমতে প্রমত্রন্ধের একই সময়ে নিতা ও লীলাভাবে বা সপ্তণ ও নি ও ণভাবে অবস্থিতির শক্তি আছে। যে ধর্ম-মতে প্রমব্রন্ধ একই সময়ে দণ্ডণ ও নিও ণ বা দাকার ও নিরাকার—এই শক্তিমন্তার স্বীকৃতি নাই দেই মতে প্রম-ব্রন্ধের সর্বশক্তিমানতার স্বীকৃতি নাই। ভারতীয় দর্শনে নিগুণ ও নিরাকার বন্ধ সবত্র নিত্যভাবে পূর্ণরূপে আছেন, আর তিনি দর্বত্র লীলাভাবে দণ্ডণ ও দাকার্রুপে পুর্ণভাবে আছেন। এজন্ম উপনিষদের শান্তি বাক্য-

> ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাংপূর্ণমূদচ্যতে। পূর্বস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্তে॥

( ঈশোণনিষদ ) এই জগং, ব্রুজাণ্ড, এক এবং অদ্বিতীয় প্রিপূর্ণতম ব্রুজের অভিব্যক্তি। প্রমব্রহ্মের এই প্রকাশ সর্বব্যাপী হইলেও তাঁহার নিত্য পূর্ণ স্বভাবের কোন হানির সম্থাবনা নাই। এই বিরাট অসীম উপলব্ধি ভারতীয় ধর্মের নিজস্ব। তিনি

— অণোরনীয়ান মহতো মহীয়ান্
আত্মান্ত জন্তোনিহতো গুহায়াম্।
তমশ্চত্যু পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদাশ্বহিমানামাশ্বনঃ॥ (কঠোপনিষদ)

ভারতীয় সাধনা আত্মাসাক্ষাংকারের সাধনা। অনন্ত স্থ্য-লাভের সাধনা নহে। ভারতীয় ঋষিগণের উপলব্ধিতে স্থও বন্ধন, তুঃখও বন্ধন। এই স্কুখ ও তুঃখের বন্ধন হইতে প্রমামুক্তি লাভ ভারতীয় সাধনার চর্মলক্ষা। সাক্ষাংকার ভিন্ন সেই প্রমানুক্তি সম্ভব নহে। এজন্ত আত্মা কি ইহা ভারতীয় মানদে প্রধানতম জিজ্ঞাভা। আত্মানং বিদ্ধি--আত্মাকে জানো--ইহাই আধ্যাত্মিক ভারতবর্ধের মর্মবাণী। আমি জীব, আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব---এই ধারণা মূর্থ পণ্ডিত দীনদ্বিদ্র নরনারীর সকলেরই আছে। আমিকে? আত্মাকে? ইহার সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকিলেও আমি যে দেহের অতিরিক্ত এই ধারণাও দকলের আছে। এজন্ত মূর্থপণ্ডিত দীনদ্রিদ্র নরনারী সকলে বলিতে অভ্যস্ত—আমার দেহ, আমার চক্ষ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার অহংকার। তথাপি এই আমি কে ?—ইহা জানিবার জন্ম প্রচেষ্টা এই মরজগতে কয়জন করিয়া থাকেন ? যে আমি তাহার আমাকে নইয়া প্রতি পলে পলে স্থের অনেষণে ঘুরিয়া মরিতেছে, দেই আমি তাহার আমাকে জানিবার বা বুঝিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিতেছে না—ইহাই এই মরজগতের একটা পরমাশ্চর্য। তথাপি আমি এই পৃথিবীর সকল জীব হইতে স্বতম্ব এই বোধ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত স্কল জীবের থাকে। মনস্তত্ত্বিদ্যাণ বলেন—মানব শিশুর মতে। আত্মকেন্দ্রিক প্রাণী এই জগতে দ্বিতীয়টী নাই। আত্ম-

কেন্দ্রিক শিশু তাহার 'আমার' প্রমত্প্তি লাভের চেষ্টা করে -তাহার অনস্ত চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে। এই নগ্ন কামনা বাসনা নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে। তারপর বয়ঃ ও জ্ঞানের রৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্থিক অন্যান্য অসংখ্য কামনা বাসনার সংখাতে তাহা সংযত হয়। স্থতরাং এই মরজগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানবের স্বাতয়্যবোধ মৃত্যু পর্যন্ত তাহার জ্ঞানের সঙ্গে একাত্মভাবে থাকে। অর্থশাস্ত্র মতে প্রতি জীবে ইহাই জীবাহা।

জীবাত্মার এই স্বাতন্ত্রাবোধ কেন ?

এক এবং অদিতীয় ব্রহ্ম তাঁহার নিতাভাবে নিও প ও নিরাকার এবং এই একমেবাদিতীয় ব্রদা তাঁহার লীলা-ভাবে বহুরূপে প্রকাশিত সাকার। এই পর্মব্রন্ধ তাঁহার গুদ্ধমায়াতে প্রতিবিদিত হইয়া সকল জীবে কুটস্থ চৈত্য ঈশ্বরন্দে বিরাজ করেন। আবার তিনি তাহার অবিশুদ্ধ মায়া বা অবিভায় প্রতিবিধিত হইয়া জীবরূপে স্বাতন্ত্র-বোধের উদ্দীপনা করেন। এক ভাবে লীলা সম্ভব নহে। ব্রভাব আবভাক। এই জ্ঞা, এক এবং অদিতীয় ব্রহ্ম তাহার লীলা মান্দে বহু হইয়াছেন। প্রমত্রন্ধ কেন লীলা-মান্সে বহুভাবে প্রকাশিত আছেন -ইহার উত্তর মান্বের পক্ষে প্রদান করা অসম্ভব। ইহার উত্তর একমাত্র প্রম-ব্রন্ধ স্বয়ং দিতে পারেন। বিশুদ্ধ মায়াতে সগুণ ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বস্করণ যে চৈত্র তাহা সর্বজ্ঞ পরাংপর কৃটস্থ চৈত্র ঈশ্বর নামে খ্যাত। অবিশুদ্ধ মায়। বা অবিভায় প্রতিবিধিত যে চৈতন্ত তাহা আভাদ চৈতন্ত বা জীবরূপে জগতে কর্ম-পরতরগুলো জনা স্থিতি মৃত্যু প্রবাহে ঘুরিতেছে। অবিশুদ্ধ-মায়া বা অবিভার নির্মলতার তারতম্যে এই মর্জগতে বহু প্রকৃতির মানব ও পশু-পক্ষী, কীট, প্রক্স প্রভৃতির জন্ম **শম্ব হইতেছে।** 



ঈশ্বর সমস্ত জাবহৈত্যাকে আপুনার সহিত অভেদ জানিতেছেন। কিন্তু অবিভার প্রভাবে জীবগণ পরম্পরকে পৃথক ভাবে জানিতে বাধ্য হইতেছেন। এই মায়া ও অবিতা জীবকে এক ও অদিতীয় ব্ৰহ্ম হইতে পুথকভাবে ভাবিত হইতে বাধ্য করিতেছে। এই অবিজা ও মায়াকে যিনি সাধনা দারা অতিক্রম করিতে সক্ষম হন তিনি ব্রশ্নস্থ লাভে দক্ষম হন। এজন্ম ভারতীয় উপনিষ্দে "ত্তুম্দি" এই মহাবাক্য। তং (ব্লুচ্চত্ত্ত্ত্) ব্ন (অবিজা-অভিমানী জীবহৈত্তা) অসি (হও)। জীব স্বরূপতঃ বন্ধ চৈত্য হইলেও জীবাত্মাতে অবিভার (বিষয় বাসনা কামনাদির ) অধিকার থাকার মাধনা ভিন্ন স্বরূপবোধ সম্ভব হইতে পারে না। জীবশরীর তাহার ব্রশ্বোধের বাধক। আকাশাদি পঞ্চ ভতের প্রত্যেকের পঞ্চ সম্বন্ধণাংশ হইতে যথাক্রমে পঞ্জানেন্দ্রিয়ের পৃষ্ট। জীবের ভোগের জন্ম তমোগুণপ্রধান পঞ্ভৃতাত্মক এই জড়জগ্ং। আকাশ ভোগ জন্ম জানেন্দ্রিয় শ্রবণ। বার্ভোগ জন্ম জানেন্দ্রিয় ৰক্। সেই রূপ তেজঃ জল ও ক্ষিতি ভোগ জল্ম জ্ঞানে ক্রিয় যথাক্রমে চক্ষ্, রসনা ও নাদিকা। সকল জ্ঞানে ক্রিয়ের সমষ্টিগত সহা মানব অন্তঃকর্ণ। মানব অন্তঃকর্ণের প্রধানতঃ দিবিধ প্রকাশ সংশ্যাল্লক মন ও নিশ্চয়াল্লক निकि।

আকাশাদি পঞ্জুতের রজোওণাংশ হইতে মানবজীবের পঞ্চ কর্মেন্ডির উৎপত্তি। শব্দগুণ প্রধান আকাশের
রজোগুণ হইতে মানবের কর্মেন্ডির বাক (কার্য কথন)।
বাগ্র রজোগুণ হইতে হস্ত (কাযএহণ) তেজঃ হইতে পাদ্
(কাব চলন) জল হইতে বাব্ (কায-পরিত্যাগ। ক্ষিতি
হইতে উপস্থ (কার্য-আনন্দ উপভোগ) আকাশাদি পঞ্চভূতের সমষ্টিগত রজোগুণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি। ইহা
পঞ্চা বিভক্ত। (২) প্রাণ (হদমস্থবাব্ যাহা নাসিকায়
চলাচল করে) (২) অপান (পান্তে অবস্থিত বার্) (৫)
সমান (উদরস্থ বার্) (৪) উদান (কণ্ঠস্থিত বার্) (৫)

পঞ্জুত স্টের মূলে অবিজ্ঞা। প্রম ব্রহ্মের একপাদ স্বভূতে ব্যাপ্ত। আর তাহার তিন্পাদ ম্থাতঃ সমস্তই নিতাশুদ্ধ মূক্ত স্বয় প্রকাশ স্বরূপ। শীশীগীতায় শীভগ্বান বলিয়াছেন—"বিষ্টভাহিমিদং কুংস্নমেকাংশেন স্থিতো জ্গং।" অহম্ ( আমি ) একাংশেন ( এক অংশ দারা )
ইদং ( এই ) কংশ্মম্ ( সমগ্র ) জগং ( বিশ্বব্রন্ধাণ্ড ) বিষ্টভা
( ব্যাপিয়া ) স্থিতঃ ( অবস্থান করিতেছি )। দেবীস্থকে
অসঙ্গ ব্রন্ধান্তরপিনী মা মহামায়া এরপই বলিয়াছেন—"অহমেব বাত ইদ প্রবাস্থারভমানা ভ্রনানি বিশা। পর দিবা
পর এনা পৃথিব্যে তাবতী মহিমাসম্বভ্ব।" আমি এই বিশ্ব
জিত্বন স্পৃষ্টি করিয়া বায়ুর মতো উহাদের অন্তর বাহিরে
বিচরণ করিতেছি। যদিও স্বর্রপতঃ আমি আকাশের
অতীত, পৃথিবীর অতীত, তথাপি আমার মহিমায়সমন্ত স্পৃষ্ট
ইইয়াছে। সমস্ত বিশ্বব্রন্ধাণ্ড পরমব্রন্ধের একাংশ মাত্র।
মানবমনঃ এই সামান্ত পঞ্চতাত্মক বিষয় ভোগ জন্ত
আপনার আমিকে না জানিয়া—আপনার স্বরূপ তুলিয়া এই
অম্ল্য মানবজীবনকে হেলায় নই করিতেছে বা নই করিতে
বাধ্য হইতেছে। এই অবিভাপ্রস্ত বিষয় ভোগ হুতে

অবিছাপ্রস্ত আপনার শরীর ও মনের কামনা বাসনাকে বিযুক্ত করিতে—বিষয়কে জানিয়া তাহা হইতে বিযুক্ত হইবার উপায় জানিবার চেষ্টা আবশ্যক।

দগুণ ব্রন্ধের কার্য—মায়া ও অবিজা। মায়া আশ্রমে দ্বির সমগ্র জীবে ও জগতে অফুপ্রিষ্ট এবং অবিজাপ্রভাবে জীব ও জগং স্বতম্ব। দগুণ ব্রন্ধের মায়াভাব বেরূপ দমগ্র জীবজগতে দর্ববাাপিনী, দেরূপ অবিজাভাব দর্ববাাপিনী। শুদ্ধ মায়াভাব অন্তরে গভীরতম প্রদেশে প্রচ্ছনভাবে আছে এবং অবিজাভাবে জীবজগতে বাহিরে দর্বত্র আচ্ছনভাবে বর্তমান। ব্রন্ধ চৈতক্তের মায়াভাব যেন স্থ জীবে পৃথিবী ও অন্তঃ স্থিত অথণ্ড জলরাশি এবং ইহার অবিজাভাব বিভিন্ন বাহিরে প্রকাশিত জলরাশি ও তাহাদের তরঙ্গ এবং বৃদ্ধ এবং তাহাতে প্রতিবিদিত এক স্থের বহুবিধরণে প্রকাশ।



### অবিভার স্বাভাবিক গুণ বিকারত্ব শৃত্তত্ব অনিভাত ও ভাসিভাব

|                | नान । इ उ चा । ७ । । |                               |
|----------------|----------------------|-------------------------------|
| .পঞ্জুত        | শ্বাভাবিক            | গুণ আগতগুণ                    |
| ব্যোম ( আকাশ ) | म स                  | অবিভার সমস্ত <sup>্</sup> গুণ |
| মকং ( বায়ু )  | न्क्श <b>क</b> ्     | অবিভার সমস্তগুণ ও শব্দ        |
| তেজঃ ( অগ্নি ) | রূপ                  | ঐ ও শব ও স্পর্শ               |
| অপঃ (জাল)      | রৃস                  | ঐ ওশক, স্পর্শ ওরপ             |
| শিতি (মাটী)    | গন্ধ .               | ঐ ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও       |

সগুণব্রদ্ধ লীলামানসে বহুত্ব ইচ্ছার স্কুন করেন।
জীব তাহা সংযোগ ও বিয়োগে ভোগ করে। জীবশরীরে
যে ব্রদ্ধতৈত্য তাহা জীবাত্মা। জীবাত্মা স্বর্ধভাবে ব্রদ্ধ
চৈত্য হইলেও অবিছা অভিমানে দ্রাস্থ ও আত্মবিশ্বত।
জীবাত্মার প্রকাশ চতুর্বিধ ভাবে—মন: (সংকল্প বিকল্পাশ্বক) বৃদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক) চিত্ত (অসুসন্ধিৎস্ক) অহংকার
(অভিমান ও কতুত্ব ও স্বাতন্ত্র বোধ)। জীবদেহে ইন্ত্রিয়
বর্গ পঞ্চ্তাত্মক। স্থাণ ব্রদ্ধা কতুত্বি স্থ জড় জাগ্ন ত্রে।

গুণ প্রধান। মানব দেহ পঞ্জুতাত্মক। মানবদেহে জ্ঞানে
ক্রিয় সত্ত্বগ ও কর্মেক্রিয় রজোগুণ প্রধান। মানবদেহে
প্রাণই প্রধান। প্রাণভিন্ন মানবদেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।
প্রাণ ভিন্ন মনের কার্য থাকে না—মনঃ বৃদ্ধি চিত্ত, অহংকার
দেহ হইতে বিলুপ্ত হয়। মন ভিন্ন ইক্রিয়বর্গের কোনও
কার্য নাই। কিন্তু মন ইক্রিয় বাতীত তাহার কার্য করিতে

ক্রমন। এই জগং জীবগণের অন্তর ও বাহিরে সর্বত্র।
এজন্য ইক্রিয়বর্গ মনের সাহায্যে অন্তরের ও বাহিরের
উভয়বিধ বিষয় গ্রহণ করে। কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া কর্ণ
ভিতরের শব্দ প্রবণে সক্রম। সেইরূপ চক্ষ্ণ, রসনা, নাসিকা
ফক্—অন্তরের ও বর্হির্জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ উপভোগ
করে। জীবের পরিদৃশ্রমান যে দেহ তাহা স্থলশরীর
( অন্নময় কোষ), উহার অন্তরে লিঙ্গশরীর ( প্রাণময়
কোষ) তদন্তরে স্ক্রশন্ত্রীর ( মনোময় কোষ) ও কারণ
শরীর ( বিজ্ঞানময় কোষ) শেষ ( অসম্পূর্ণকোষ)

### শাংখ্য ও বেদান্ত মতে জীবাত্মা

সাংখ্য মতে আহা বহু ও ভিন্ন। বেদান্ত মতে আকা-শের ন্যায় ব্যাপক আত্ম। (প্রমব্রন্ধ ) এক এবং অদিতীয়। কিন্তু মনের নানাতে বছরপে প্রকাশিত। তিনি অসংখ্য মন্তঃকরণে মদংখ্য প্রতিবিদ্ধ মর্পণ করেন, এই মদংখ্য প্রতিবিদ্বিত অন্তঃকরণ জীব। বেদাস্তমতে জীবজগতের ব্যবহারিক সত্তা থাকিলেও কোন পারমার্থিক সতা নাই। এজন্ম জীবাত্মার কোন গুরুত্ব বেদা**ন্তে নাই।** সাংখ্য শান্ত্রে থামা প্রতিটী শরীরে বিভিন্ন, এজন্ম আত্মার বহুর। এই পরিদৃশ্যমান জীব ও জগংকে সাংখাশাস্থ্র গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু, প্রমাত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। এজন্ম সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়ে উভয়ের অমুপূরক বা পরিপূরক। বেদমূল শ্রীশ্রীগীতায় শীভগবান বলিয়াছেন:-- "আশ্চর্যবং পশ্বতি কশ্চিদেনমা-<sup>45</sup>र्यवम्त्रमिक करिथ्य हाग्यः। आम्हर्यवरिक्रनमग्रः भृत्नािक, শ্বাপেনংবেদ ন চৈব কশ্চিং।" কেহ কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবং বলিয়া দেখেন—কেহ ইহাকে আশ্চর্যবং বলিয়া বৰ্ণনা করেন। কেহ আবার ইহাকে আশ্চর্যবং বলিয়া শ্বণ করেন। কেহ বা শ্বণ করিয়াও ইহাকে জানিতে গারেন না ।

### সকল উপনিষদের সারভূতা শ্রীশ্রীগীতায় আত্মার স্বরূপ

শ্রীশ্রীগীতায় দিতীয় অধ্যায়ে আগার স্বরূপ বর্ণিত আছে। আত্মা নিতা, অবিনাশী ও অপ্রমেয়। ইহা কাহাকে হনন করে না বা কাহারো কর্তৃক হত হয় না। ইহার জন্ম-মরণ নাই। ইহা অজ ( জন্মরহিত ), নিত্য, শাখত, পুরাণ ও অবায়। ইহা অচ্ছেত, অদাহা, অক্লেত ও অশোষ্য। ইহা দর্বব্যাপা, স্থির, অচল, দ্নাত্ন, অব্যক্ত, অচিন্তা ও অবি-কারী। শ্রীশ্রীগাতায় পঞ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-মমৈবাংশো জীবলোকে জীবততঃ স্নাতনঃ। জীবশ্বীরে জীবভাত প্রাপ্ত সনাতন আত্মা ব্রহ্মের অংশ। মানব দেহে জীবাত্মা ইন্দ্রিবর্গ সহ মনে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয়সমহ . উপভোগকরে--এই উপভোগ প্রকৃত ভাবে অবিলা প্রভাবে ভ্রাম্ভিভাবে আচ্ছন। মৃত্যু সময়ে এই জীবাহা এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। ঐ অধ্যায়ে দশম শ্লোকে আছে—উংক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভূঞানং বা গুণান্বিতং। বিমুদা নাম্পশান্তি পশন্তি জানচশ্বং। বিমৃদ্বাক্তি উংক্রমণকারী অথবা দেহে অবস্থিত বা বিষয়ভোগী স্বাদিগুণাখিত আ্মাকে দেখেন না, জ্ঞানচক্ষ্ণণ দেখেন। স্ব্যাপী স্থির মচল আত্মার এই বিষয় ভোগ বা উৎক্রমণ অবিভার প্রভাব। পৃতিশাল পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা যেরপ ফুর্যের গতি দেখি ইহাও তদ্রপ। গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে জীবা মাকে বন্ধের প্রকৃতিরূপে বর্ণিত হই-য়াছে। অপরেয়মিতস্থলাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে প্রাম। জীবভূতাং মহাবাহো। যয়েদং ধাখতে জগং। পঞ্মহা-ভত এবং মন বুদ্ধি অহংকার ব্রহ্মের এই অপ্ত প্রকৃতি অপ্রা। জীবভূতা অন্ত প্রকৃতি, আমার পরা (শ্রেষ্ঠ) ধাহার দারা এই জগং গত আছে। মানব দেহে 'আমি' জীবাত্ম। ইহা অংশ ভাবে কল্পিত হইলেও স্বভাবতঃ পূর্ণ কারণ অথও বন্ধতৈতক্ত হইতে পারমার্থিক বিভিন্নতা কোথায়ও নাই। নিতা পূর্ণ নিগুণ স্বভাব রহা লীলামান্সে স্থুণ হইয়া আচ্ছন প্রচ্ছন ভাবে জীবশরীরে কর্মপরতন্ত্র প্রবাহে লীলা করিতেছেন। গীতায় অপ্তাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। —ঈশ্বঃ স্বভৃতানাং ক্লেশ্হেজ্নঃ তিষ্ঠতি ভাম্যন স্ব-ভ্তানি ষয়াকঢ়ানি মায়য়া। হে অজ্ন। ইবর সকল প্রাণীর হৃদয়ে, তাহাদিগকে স্বীয়মায়াদারা মন্ত্রারুত্বং ঘূর্ণিত

করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ঈশ্বর (সগুণ ব্রহ্ম) মায়াধীনা, এজন্ম সকল জীবে ও জাগতিক সকল পদার্থে তাহার একত্ব-বোধ বর্তমান। কিন্তু, জীবগণ মায়াধীন, এজন্ম স্বতম্ব ও অহং-মদমত্ত। তথাপি জীবাত্মা মনের প্রতি তৃই দিকে চালিত হইতেছে - একটা পার্থিব বিষয়ে, অপরটা পারমার্থিক বিষয়ে। জীবাত্মার প্রম-আত্মবোধ স্বাভাবিক ভাবে অস্তরের গভীরতম প্রদেশে রহিয়াছে।

### জীবাত্মার নিজম্বরূপ বোধের উপায়।

জীবগণের মহংবুদ্ধি এবং স্বাতন্ত্রাবোধ আত্মদর্শনের পক্ষে প্রযুক্ত বাধা। জীবশরীরে অহংবোধ একেবারে নাশের সম্ভাবন। নাই। এজন্ম প্রমহংসদেব বলিয়াভিলেন-কাঁচা আমি (কর্তা আমি)কে নাশ করে পাকা আমি (ঈশ্বরদাস সর্বজীবে প্রেমময় আমি) কে শুরু রাখতে। কর্তা আমি নাশের চারিটা উপায় (১) স্বাধ্যায় (২) সংসঙ্গ (৬) আলুসমীক্ষা (৪) সর্বজীবে প্রেমভাবের উদ্দীপনা। আমরা জীবগণ সদগ্রন্থাঠ, সাধসক ও আগ্রদ্মীকার সময় পাইনা কিম্ব কুক্চির উদ্দীপক গ্রন্থাদি, অসং সঙ্গে অসং আলোচনা ও প্রনিকা প্রচর্কার সময় পাই। জীবশরীরে মনের এই নিয়াভিন্থী গতিকে দিরাইতে প্রয়োজন (১) আহার শুদ্ধি (২) ব্যবহার শুদ্ধি (৩) কায়মন-বাক্য শুদ্দি (৪) দেশকাল পাত্র জ্ঞান (৫) ঈ্থর চিন্তা ভিন্ন অত্য সকল সকেল ত্যাগ বা সবসংকল্ল ঈথর উদ্দেশ্যে গ্রহণ —"যংকরোমি জগসাতঃ তদেব তব পুজনং" ভাবে ভাবিত হওয়া (৬) ইন্দ্রিয় সংখ্য (৭) ব্রত চটা (৮) স্বলীবে क्रेश्वर शिष्टी । (१४ (२) धक्र (भवा।

লোকিক সমস্ত বিষয় শিক্ষার জন্ম গুরুর শরণাপন্ন হওয়া আমরা আবশুক মনে করি। জ্তরাং আত্মদর্শন বষয়ে গুরুকরণের আবশুকতা নাই চিন্তা করা বাতুলতার নামান্তর। লোকিক শিক্ষার জন্ম আমরা উপযুক্ত শিক্ষকের অনুসন্ধান করি। স্ক্তরাং পারমার্থিক শিক্ষার জন্ম আত্মবাধযুক্ত সদ্গুরুর আশ্রর গ্রহণ আবশুক। সদ্গুরুর আশ্রর লাভ হইলে জীবের নিত্য কর্তব্য (১) শ্রবণ (২) মনন (৩) নিদিধ্যাসন। আর্থশান্ত্রে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ক্ষকণ লিখিত আছে।

(১) শ্রবণ লক্ষণ এই বিশ্বর্জাণ্ডে আদি মধা ও অস্থে ব্রহ্ম আছেন এবং ব্রহেদ সমস্ত বিশ্বর্জাণ্ড আছে। স্বং খিলিদং ব্রহ্মং—তিনিই সব এবং সবই তিনি—এই জ্ঞান লাভ জন্ম প্রবণ। স্ক্তরাং একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রবণই প্রবণ পদবাচ্য। (২) মনন লক্ষণ—প্রবণ দ্বারা সম্ভাবিত যে সর্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্ত তাহা সর্বদা যুক্তি তর্কসহ যে মানসিক অন্তুসন্ধান তাহাই মনন। স্ক্তরাং পরম ব্রহ্ম শাস্ত্রজ্ঞান বিশ্বাস দ্বারা দ্টীকরণ মনন। (৩) বিপরীত ভাবনা চিত্তের একাগ্রতা লাভের প্রতিবন্ধক। এই সমস্ত বিপরীত ভাবনা প্রতিনিবৃত্তির জন্ম অনন্যমনে অবিশ্রাম যে প্রগাঢ়ধ্যান তাহাই নিদিধ্যাসন। আর্থশাস্ত্রে আছে সর্বচন্ত্রাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে। অন্যান্ত নানামুখী চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমব্রহ্মে যোগ নিমিত্র নিরন্তর ধ্যান নিদিধ্যাসন। মনঃ এবং মন্ত্র্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষবেঃ—মানবের মন বন্ধন ও মাক্ষের কারণ। বিষয় চিন্তা বন্ধন এবং পরমার্থ বিষয়ক চিন্তা মৃক্তির হেতু।

উত্তর গীতার উপদেশ—জীবাত্মা ও প্রণবকে অগ্নি
উৎপাদক কার্চ থণ্ড মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণে ব্রহ্মরূপ
অগ্নি উৎপাদন করিবে। উত্তর গীতার আর একটা
উপদেশ—আত্মমন্ত্রপ্রতংসপ্র পরস্পরং সমন্ত্রাং। যোগেন
গতকামানাং ভাবনা ব্রহ্ম উচ্যতে। আত্মমন্ত্র(গুরু প্রদত্র
বীজমন্ত্র) থাসপ্রধাসের সঙ্গে সমন্ত্র করিয়া সকল কামন।
ত্যাগ করিয়া যোগমৃক্তমনে ভাবনা ব্রহ্মলাভের
উপায়।

দেহ ইন্দ্রিয় মন বৃদ্ধি অহংভাবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে দৃশ্বত জানী বা অজ্ঞানীর কোন প্রভেদ নাই। শুধু দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবোধের তারতমো জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ। শ্রীশ্রীগীতায় চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বিলিয়াছেন—যিনি সন্তাদি গুণসকলের প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ ভাব স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হইলে দ্বেষ করেন না এবং উহার অবসানে উহাকে আকাদ্মা করেন না, উদাসীনবং থাকেন, তিনি গুণাতীত, যিনি অব্যভিচারিণা ভক্তিবেশ দ্বারা সর্বদা ভগবানের চিন্তা করেন তিনি গুণসকল্ অতিক্রম করিয়া ব্রন্ধ ভাবের যোগ্য হন।

উপনিষদের বাক্য--আত্মনি থলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সবং বিদিতং। আত্মাকে দর্শন, শ্রুবন, মনন দারা জানিলে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না। গার একটী মহাবাক্য আত্মা বা অরে দুষ্টবা শোতবা নিদিধাসিতবা। আত্মাকে দর্শন, মনন ও নিরম্বর ব্যান করিতে হয়।

এ সন্থাকে মহাভারতের একটা উপদেশ – যেমন গাভীর দেহে ঘৃত স্ক্ষভাবে থাকিলেও তাহা যেমন গাভীর দেহস্থিতক্ষতের আরোগ্য করিতে পারে না, কিন্তু কর্মযোগ ষারা তথাদোহন ও মন্তন দার। ঘত উংপাদন করিয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষতের বিলোপ হয়। তদ্ধপ জীবশরীরে ঘতবং প্রমেশ্বরের অধিষ্ঠান জীবের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারেন না, কিন্তু শ্রবণ মনন নিদ্ধ্যাসন দারা তাহার দর্শনি লাভ হইলে জীব রক্ষর লাভে সমর্থ হয়। ওঁশান্তি! ওঁশান্তি! ওঁশান্তি।

# কলিকাতা

### অধ্যাপক শ্ৰী মাশুতোষ সান্যাল

ধুম-জ্ঞাল-ধুসরিতা তুমি ক্লেদ-কল্ষিতা হে কলিকাতা! পুণ্য-পাপের চিরলীলা ভূমি, কোটি শহীদের রুধির স্নাতা ! তোমার উদার প্রাঙ্গণতলে নিখিল আসিয়া জোটে কুতৃহলে;— তুমি নিঃস্বের শেষ সম্বল,— স্নেহময়ী তুমি বিশ্বমাতা। হে কলিকাতা ॥ ওর্জর হ'তে আদে গুজরাটী, স্থরাট হইতে মারাঠী আসে, মক্-প্রান্তর হতে মারোয়াড়ী এসেছে ছটিয়া তোমার পাশে। তোমার মধুর মুরতি নেহারি, বিহার হইতে এসেছে বেহারী; উড়িয়া-সিন্ধী সবার লাগিয়া ভবনে তোমার আসন পাতা। হে কলিকাতা ॥ কাশ্মীর তোমা দিয়েছে আপেল, আঙ্গুর দিয়েছে হস্ত ভরি,' পাহাড়ী রাস্তা পারায়ে কাবলি এনেছে পেস্তা বস্তা ভরি'। নেপালী—লেপ্চা আর ভোজপুরী তোমারে পাহারা দেয় রোজ ঘুরি'; পরি' নানা বেশ ছত্রিশ দেশ মাথায় তোমার ধরিছে ছাতা। হে কলিকাতা ॥

ইংরেজ এসে শিখালো ভোমায় নকল পোষাক, নকল বুলি: হে মহাপ্রেমিকা বাহিরের প্রেমে গৃহেরে তোমার গিয়েছ ভূলি'। ধুতি-লুঞ্জি-স্থট-কোর্তা-কামিজে ঘাঘরা-শাড়ীতে উঠেছ ঘামি বে !— কতো বিচিত্র রূপের পূর্ণরা कुश्किनी, टामा मिस्सर धाउ।। হে কলিকাতা॥ ত্র ফুটপাথে সাধ্-গাটকাটা, ঠাকুর-কুকুর গিয়েছে মিশে । আসল-নকল, ামছরি ও মুড়ি কেবা কি রকম বুঝিব কিনে! कानी- ७वी-थूनी-८ठात भारहायांत সতী-সৈরিণা সব একাকার! তব রাজপথে শৌণ্ডিক সাথে দণ্ডী চলেছে--যেন সে ভ্রাতা। হে কলিকাতা ॥ বিজ্ঞান-উজ্লু প্রামাদ তোমার চির মুথবিত হাস্থে গানে:— কতো হাহাকার পর্বকুটীরে क बू উमामिनी, उत्नह कात ? রোগ শোক ঋণ, ব্যথা-বেদ্নায় যারা দিন যাপে পাগলের প্রায়.— যারা শুধু দেয়-পায়নাকো কিছু তাদের তরে কি ধামাও মাথা ? হে কলিকাতা॥



রোটা পাড়ায় উত্তেজনার ব্যারোমিটার সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রিতে পৌছে গেছে। ব্যাপার আর কিছুই নয়—সার্ব্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন। স্বাই বলে, এই অবৈতনিক পদটি নাকি মধুতে মাথা। আথেরে অনেক কাজ গুছিয়ে নেয়া চলে।

বহু বাক্য বিনিময়, টিকা-টিপ্পনী, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, পোঁয়ার কুণ্ডলী-জাল স্ঠি এবং তত্ত্ব ও তথ্যের তুব্ড়ী-বাজির পর আমাদের ঘনশ্ঠাম সেই ত্লভ পদ্টি ভোটের জোরে লাভ করে বসল।

গত বছর ঘনশ্যামই নাকি সব চাইতে বেশী চাঁদা তুল্তে পেরেছিল, দেইটেই প্রধান যোগ্যতা হিদেবে কাজে লেগেছে।

ষাই হোক—বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে নির্বাচনের পালা ত'
চুক্লো। এইবার প্রতিমা তৈরীর কাঠ-খড়ের আয়োজন করতে হয়। ঘনশ্যাম মনে-মনে আঁচ করে রেখেছে— এবারকার পূজো এমন জাক-জমকের সঙ্গে সমাধা করবে বে, স্বাই একবাক্যে তাকে ধন্যি ধন্যি করে!

তা এই শহরে করিৎকর্মা লোকের অভাব নেই। রাতটাও ভালো করে পোয়াতে দেয়নি।

কার যেন খন ঘন হাঁক-ডাকে ঘন্তামের দকাল বেলাকার মধুর আমেজের ঘুমটা আচম্কা ভেঙে গেল!



এমন বেরসিক মান্ত্রও সংসারে থাকে! ভোরবেলা ঘন-শাম স্বপ্ন দেথ ছিল—স্বাই দলবেঁধে এসে তার থোসামোদ করছে। থোসামোদ জিনিস্টাই এমন আরামের যে স্ব কিছু জেনে-স্তন্তে প্রাণে পুলক জাগে!

দেখা করতে এদেছে প্যাণ্ডেল তৈরীর ভেকরেটর। মাপ-জোক-হিদেব-পত্তর সব একেবারে তৈরী করেই এনেছে। কিছু বল্বার যো-টি রাথে নি।

কাগজ-পত্র উল্টে-পাল্টে দেখে সার্বজনীন পূজার সাধারণ সম্পাদক বল্লেন, ভূঁ!

ভেকরেটর সঙ্গে সংক্ষে টিপ্পনি কাট্লে, শুধু হুঁ দিলে ত হবে না স্থার। আমি ফর্ম-টর্ম সব নিয়েই এসেছি। একটা সই করে দিতে হবে যে স্থার! নইলে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সবাই পিঁপ্ডের মতো ছেকে ধরবে।

ঘনশ্যাম জবাব দিলে, সবই ত বুঝ্লাম ভাই। কিন্তু আমার কি শেয়ার থাকবে—সেটা আগে পরিকার করে।—

জিব কেটে, মাথা চুল্কে ডেকরেটার ঘাড় কাং করে বল্লে, পে কথা আপনাকে মুখ ফুটে বল্তে হবে কেন স্থার ? আমি আগে থাক্তেই সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছি। বিল পেমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দশ পারসেট। ও ত' আমাদের বাঁধা বরাদ। নিন্—এইবার ফর্মটা সই করে দিন। হিমালয়ান ডেকরেটার বোধ করি ওং পেতে বসে আছে। তার আগে আমি পালাতে চাই।

মাইক ওয়ালা এদে বলে, স্থার, কিচ্ছুটি আপনাকে ভাবতে হবে না। শেষ রাতিরের চণ্ডীপাঠ থেকে স্থক করে পূজো ব্রড্কান্ট, ছেলেমেয়ে হারানোর ঘোষণা, এবেলা-ওবেলা ডজন তিনেক করে হিন্দি গান, রাস্তার যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, আরতি নৃত্যের গ্রুপদী বোল, সন্ধিপূজোর নির্মণ্ট, বলিদানের পাটার ভান-ভান ডাক—চাই কি মেয়েদের সিঁত্র থেলার মিউজিক পর্যন্ত আমার মাইকে শুনিয়ে দ্বো।

ঘনশ্রাম বল্লে, কিন্তু এবার যে আমাদের সাংস্কৃতিক গত্নীন রয়েছে। রয়েছে ছেলে-মেয়েদের ত্দিনের নাটক। মাইকওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, সব আমার ালিকাভূক্ত করে নিচ্ছি। আপনাকে কুটো গাছটি অবধি গঙ্গে হবে না।



মাইক্ম্যান

মাইকওয়ালা বিনধে একেবারে বিগলিত হয়। বলে, সে জল্যে আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না জার। একেবারে চুল্চেরা ভাগ আমাদের। আপনাকে বঞ্চিত করে আমরা এক নয়া-প্যুমাও ঘরে নিতে চাই নে!

শুনে পুলকিত হয়ে ওঠে ঘনশ্রাম। তা হলে এবারকার পূজোর বাজারটা ভালো ভাবেই করা যাবে। ঘন্ন থেকে এক আধলাও বের করতে হবে না।

পাড়ার একটি ছেলে স্থন্দর প্রতিমা তৈরী করে। ঘনখাম তাকে গিয়ে বল্লে, এবার আর ক্মোরটুলিতে যাবো নারে। পাড়ার শিল্পীকেই আমি 'পেট্রোনাইজ' করবো। তারপর গলাটা একটু থাটো করে বল্লে, দেথিস্ ভাই, দামটা একটু কমসম করে ধরিস। সব দিক আমাকেই ত' সাম্লাতে হবে…হে-হে-হে।

এবার প্জো-পাণ্ডেলে বাড়তি প্রোগ্রামও রেথেছে ঘনখাম। একটা প্রদর্শনী থোলা হবে। পাড়ার ছেলে-

মেয়েদের সব বলে রেথেছে। কেন্ট হাতে-আঁকা ছবি দেবে, কেন্ট স্টেশিল্প সাজিয়ে দেবে, কেন্ট নানা রঙের ডাল দিয়ে কাকশিল্প তৈত্রী করবে। আবার কেন্ট দেবে বিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ, মেয়েদের হাতে-আঁকা আলপনা থাক্বে। থাক্বে মাটির মূর্ত্তি, পিস্বোডের বাড়ী, টিন কেটে পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা, এ ছাড়া ডালের বড়ি, আমসত্ব কিছু বাদ যাবে না। এই প্রদর্শনীতে সকাল-সন্ধাায় চরকায় স্ততো কাটার প্রতিযোগিতীও চলবে।

ওদিকে পাড়ার মেরের। নতুন ভিজাইনে পূজোর পোষাক তৈরী করেছে। তাদের একান্ত অন্ধ্রোধ—পূজো প্যাণ্ডেলে আরতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। পায়ে যুঙ্র বেঁধে, আর তৃ হাতে ধৃন্নতি নিয়ে রাত দিন সেই



আরতি নতা

আরতি নত্যের অন্থালন চলেছে। একজন নামকরা নৃত্যশিল্পী মুখে নাচের বোল শোনাবে। মাইক সেই ঘুঙ্রের
শব্দ আর নাচের বোল ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। স্ত্রাং
এ বিভাগটিকেও বাদ দেয়া চলবে না।

একটু বাদেই একদল ছেলে এসে হাজির। তাদের তীব্র অভিযোগ—মেয়ের। আরতি নৃত্য দেখাবে, আর আমরা কি বানের জলে ভেদে এসেছি ? ঘনশাম অবাক হয়ে জিজেন্ করলে, তোমরা বাটো-ডেলেরা ধেই ধেই করে নাচ্বে নাকি ? প্রজাপতির নৃত্য চোথ মেলে দেথবার বস্তু। কিন্তু তাই বলে কাঝেরা যদি সমবেত নৃত্য স্থক করে, তা হলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়ায় তোমরাই আঁচ করে বলো—

এই টিপ্পনী শুনে ছেলের দল মোটেই লজ্জিত হল না।
বরং কোঁস করে উঠে উত্তর দিলে, আচ্ছা, ঘনশামদা, এটা
আপনি কি কথা বল্ছেন ? নাচ ত ছেলেদেরই বিষয়।
সকল নতাের শুক্ত হচ্ছেন নটরাজ। তা ছাড়া আমাদের
আধুনিক জগতে—আগে উদরশন্তর, তারপর ত' অমলাশন্তর। কাজেই আপনি হিসেবে ভুল করলে চল্বে কেন ?
স্থতরাং ছেলেদের আরতি নতাের 'আইটেম'টাও বাদ দেয়া
চল্বে না।

ঘনশ্যাম আর কি করে ? এটা হচ্ছে গণতত্ত্বের মুগ।
আর একথা ভুল্লেও চল্বেনা যে, ওদের দ্বাইকার
ভোটের জোরেই নির্দাচনী দমুদ্র পার হয়ে সে দার্কাজনীন
পুজোর দাধারণ সম্পাদক পদ পেয়েছে। পুরুত ঠাকুর
এদে আগ বাড়িয়ে বদে আছেন।

অন্যান্ত দাবীর মধ্যে তাঁর দাবীটাও শোনা প্রয়োজন। বিরাট এক ফর্দ্ধ বের করে পুরুত ঠাকুর ঘনশ্যামের হাতে গুঁজে দিলেন, মুথে তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। সে তালিকা দেখে ঘনশামের চক্ষ স্থির!

ঘনগ্রাম বুঝলে, ঝগড়া-বিবাদ আর মন-কধাকষি করে কোনো লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা করে দব ব্যাপারের নিশ্বকি করতে হবে।

তাই সে পুরুত ঠাকুরের কাছে খনিষ্ঠ হয়ে বসল।
তারপর ধীরে ধীরে বল্লে—দেখুন ঠাকুর মশাই, আপনি
অভিজ্ঞ আর শাল্পজ্ঞ বাক্তি। তাই সবই বৃক্তে পারছেন!
যুগ-ধর্মকে আমাদের মেনে চল্তেই হবে। আজকেব
যুগের ছেলেরা উংসবের আড়লরটাই বেশী করে বোঝে।
মানে হচ্ছে --থিয়েটার, সাংস্কৃতিক-সম্মেলন, প্রদর্শনী,
আরতি নৃত্যের প্রতিযোগিতা—এই সব আর কি!
কাজেই আপনাকে মূল পুজোটা নম-নম করে সারতে
হবে। আমাদের মা আমাদের চাইতেও বৃদ্ধিমতী। তাই
তিনি সস্তানের সব অপরাধই ক্ষমা করে নেবেন।

শার্বজনীন পূজা কমিটির সম্পাদকের বিরুতি শুনে

পুরুত ঠাকুর মশাই হাদবেন—কি কাদবেন—ঠিক ঠাহর করে উঠ্তে পারলেন না। সম্পাদক আবার সোৎসাহে



পু চত ঠাকুর

বরেন, এই দেখুন না কেন, পূজো হোক-মার-না-হোক-বিসর্জনের জন্মে বিরাট লরী, মাইক, আলোর থেলা,
চাকের বাজি, ফ্লাড্-লাইট, দো-নলা-পর। নাচিয়ে দল-শব কিছুর ব্যবস্থা আমায় আগে থাক্তে করে রাখতে
হবে। নইলে—বুঝ্তেই ত' পারছেন—পাড়ার নৌজোয়ানের দল আমার মাথা ফাটিয়ে দেবে।

আর আপনি কিচ্ছু ভাব্বেন না। আমাদের ভাবি্গা শেষ রাত্তিরে উঠে ঐক্যতান বাদনের সঙ্গে এমন চণ্ডী-শাঠ করবে যে, পূজোর সব কিছু ক্রটি মা তুর্গা ক্ষমা করে নবেন।

প্রশত ঠাকর ক্ষাণকর্মে শুরু বল্লেন আচ্চা বাবা তাই ববে। তবে আমার প্রণামী আর পাওনা ধৃতি সাড়ী-বলা যেন বাদ না পড়ে! ওদিকে গোটা পাড়ার মধ্যে বিপুল বিক্রমে **চাঁদা** আদায় স্থক হয়ে গেছে।

যার। সময়মত চালা দিতে ইতস্তত করছে, কি**স্বা**চালার পরিমাণ কমিয়ে দিক্তে তাদের বাড়ীতে রাতের
অন্ধকারে চিল পড়ছে—জানালার কাচ ভাঙ্ছে—**আর**আড়ালে-আব্ভালে অনেক বিশেষণ-কণ্টকিত সন্তাধণ
শুন্তে হচ্ছে।

শুবু এতেই টাদা-মাদায়কারীর। সহথ থাক্তে পারছে না। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে, রাজারে যাবার পথে—ছেলের দল টহল দিয়ে ফিরছে। সঙ্গে রয়েছে তাদের রসিদ বই। যাদের কাছ থেকে টাদা এথনা পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, তাদের রাজারের সভদ। ভার্ত থলি সহসা উধাও হয়ে যাছে। যতক্ষণ পর্যান্ত টাদা পাওয়া না যাছে—ততক্ষণ সেই হারানো থলির সন্ধান পাওয়া যাছে না। এইভাবে নেহাং কম টাক। আদার হছে না। পাড়ার প্রত্যেক দোকান থেকে টাদা আদার চল্ছে। যে সব দোকানের মালিক টাদা না দিয়ে আদারকারীকে ফিরিয়ে দিছে—তারা পরের দিন সকালবেলা এসে দেখছে—জানালার কাচ ভাঙা—কিয়া দোকানের সাইনবার্ড উধাও, অথবা ভেতরের অনেক জিনিস আর খুঁছে পাওয়া যাছেছ

পাড়ার বাস করতে গেলে প্রাণটাকে আগে বাঁচিয়ে রাথা দরকার। তাই শেষ প্যান্ত স্বাই টাদা দিয়ে পৈতৃক প্রাণটাকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করছে।

পাড়ার মেয়ে আর বৌদের মধ্যে আর এক প্রতি-যোগিতা স্থক হয়ে গেছে। কে কি রকম সাডী পরে পূজে। পাড়েলে গিয়ে হাজির হবে—তারই একটা নেক্-ট-নেক রেস চলছে।

সেদিন তুপুর রাত্তিরে একটা ফ্রাটে নাকীস্থরে কাল্লা গুনে পাড়ার সবাই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেই ফ্রাটটিতে একটি নববিবাহিত দম্পতি থাকে। সেখানকার দাম্পতা-কলহের কারণও সাড়ী। তরুণী-স্ত্রী বলেছে— মানে-না-মানা সাড়ী না পেলে সে পুজো পাাণ্ডেলে আদৌ যাবে না! স্বামীটি আবার উদ্বিক। সে গ্রীকে নোঝাতে চেন্তা করেছে যে, তুম্লোর বাজারে সাড়ীর পেছনে অকারণ অর্থবায় না করে এসো, রোজ নতুন নতুন থাবার খাওয়া যাক্। তাতে পেটও ভরবে, পয়সাও উশুল হবে। কিন্তু তরুণী ত্বী এই প্রস্তাবে আদৌ সম্মতি জানায়নি

ফলে ছপুর রাত্তিরে একেবারে দাম্পত্য প্রেম থেকে দরাজ গলার সাঙ্গাবাজি! আর একটু হলেই পুলিশ অথবা দমকলকে ডাকতে হয়েছিল আর কি!

কর্পোরেশনকে স্থোকবাকো শাস্ত করে, পুলিশের পিঠ চাপড়ে, পাড়ার লোকের পকেট থালি করে শেষ পর্যান্ত বিরাট পূজা-প্যান্তেল গড়ে উঠল। পাড়ার উঠ্তি গুণ্ডার দল দেখানে দিন-রাত ঘুর্ঘুর্ করতে লাগলো—কি ভাবে প্জোর মরশুমে প্রাণা-কড়ি আর গ্রনাগাটি স্থেফ্ হাত-সাফাই করা যায়—তারই সলা-প্রামর্শ চল্ছে ভাদের স্ব সম্মা।

় অবশেষে পূজোর শুভ মুহুর্ত এদে সম্পস্থিত হল।

সকাল থেকে সে কী দারুণ বৃষ্টি !

ভোর রাভিরে ভ্যাব্লার কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না! কাজেকাজেই চণ্ডীপাঠ একেবারে মাঠে মারা গেল।

কাক-ভেঙ্গা হয়ে ঠাকুরমশাই এসে হাজির। কিন্তু তথন কন্দীর দল সারারাত প্যাণ্ডেল সাজিয়ে ভোরবেলা আরামের ঘুম লাগিয়েছে। হাজার ডাকাডাকি করেও তাদের কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

ধে সৰ মহিলা পূজোর ফুল আর নৈবেত সাজানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন—তারা বলে পাঠালেন,—চাকর পালিয়েছে বলে কারো চা-সেবন হয়নি, তাই তারা দেবার্চনায় আত্মনিয়োগ করতে পারবেন না।

ডেকরেটর কি কৌশলে প্যাণ্ডেল তৈরী করেছিল— কারো জান। ছিল না! কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল— গোটা প্যাণ্ডেলে ঝুপ ঝুপ করে জল পড়ছে!

দারুণ ঝড় বৃষ্টিতে প্রদর্শনীর জিনিসপত্রগুলি তচ্নচ্ হয়ে যে কোথায় উড়ে গেল—তার কোনো হদিশ পাওয়া গেল না।

রাত চারটের সময় মাইকে সানাই বাজিয়ে পাড়ার স্বাইকার মুম্ ভাঙিয়ে দেয়া হবে কথা ছিল। কিন্তু এই তুর্য্যোপপূর্ণ আবহাওয়ায় মাইক ওয়ালার আর দেখা পাওয়া

ষাদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা হয়েছিল—তারা এইবার মওকা পেয়ে সার্ব্বজনীন পূজোর সম্পাদকের বাড়ী ঘেরাও করলে। তাদের স্বাইকার দাবী—আমাদের চাঁদা ফেরং দাও—। নইলে তোমার বাড়ী আমরা পুড়িয়ে দেবো—



ঘনখাম

ঘনশ্রাম চোথে সরসের ফুল দেখ্তে লাগ্লো।

কেউ তাকে এক প্রদা ছাড়বে না। প্যাণ্ডেল ওয়াল। থেকে স্থক করে পুরুত পর্যান্ত স্বাই হা করে যেন তাকে গিলে থেতে আস্ছে!

সে হঠাং লাফিয়ে উঠে বল্লে, ওরে, তোরা একটা কাজ কর। লরী ত' ভাড়া করাই আছে। প্রতিমা বিদর্জনের সময় তোরা আমায় চ্যাংদোলা করে ওই একই সঙ্গে বিদর্জন দিয়ে দে। আমি তা হলে ঋণের হাত থেকে উদ্ধার পাই—।

# \* वठीरठत श्रृ ि \*

### সে**কান্সের আ**মোন্দ-শ্রেমোন্দ পুগীরাঙ্ক মুখোপাধ্যার

দেকালের অভিজাত-দৌথিন দেশী-বিলাতী সমাজের বিত্তশালী-বিলাদীদের নিত্য-নৈমিত্যিক খানা-পিনা, নাচ-গানের জমজমাট-আসর আর ইংরেজ লাট-প্রাসাদের আডপর-পূর্য দ্ববার-অনুষ্ঠানের মতোই, বিগত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতান্দীর কলিকাতা শহরে হামেশা লেগে থাকতো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের নানা রকম পাল-পার্বাণ-পজোর ৰমধাম এবং বিচিত্ৰ আনন্দোৎসবের ঘটা ! দোল-তুর্গোৎসব, রাপলীলা, গাজনের মিছিল, রথের মেলা, চডক, জন্মাষ্ট্রমী, সরম্বতী-পূজো, ঈদ, মহরম, বড়দিনের উৎসব ছাড়াও, দেকালের হিন্দু-মুদলমান-খ্রীষ্টান দকল সম্প্রদায়ের লোক-জনই প্রবল উদ্দীপনা আর অফুরন্থ উৎসাহ নিয়ে বছরের গ্রিকাংশ সময়ে ছোট-বড আরো বিবিধ প্রকারের আর লৌকিক-উৎসবের হিডিকে **শ্মাহ্ন** থাকতেন। আজ এ পার্বাণ, কাল সে উৎসব, পরশু অন্ত কোনো মোচ্ছব...এমনি একটা-না-একটা ধশাস্কুষ্ঠান বা াীকিক-উৎসবের হুজুক নিতাই লেগে থাকতো তথন ইবেজের রাজধানী কলিকাতা আর শহরতলীর আশ-াশের অঞ্লে। সেকালের ছোট-বড এই সব অভিনব গানন্দোংসবে যোগ দিতে দূর-দূরান্ত থেকে ধনী-দ্রিদ্র-২প্রবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকজন সমাগমও বড় মন্দ হতো কারণ, দেকালের লোকজনের মনে ধর্মাত্রাগ <sup>ভার</sup> সামাজিকতা-প্রীতি ছিল অপরিসীম। তাছাড়া,

ইংরেজ-কোম্পানীর হাতে-গড়া এই নতুন শহরে নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্য আর কাজকর্মের স্বযোগ-স্থবিধার ফলে, তথনকার আমলের লোকজনের হাতে অনায়াসেই প্রসাও মিলতো ধেমন প্রচুর, তেমনি অবাধ-ফা্রিতে অবসর-বিনোদনের বিবিধ উপায়ের চিন্তায় সদা-সর্বদা ভরে থাকতো তাদের মন। ভাই দেকালের 'দেনী-বিলাতী সমাজের লোকজন এত সহজে, এমন অকাতরে নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারতো তথনকার আমলের সৌথিন বিলাস-লীলা আর এই সব বিচিত্র ধর্মারুষ্ঠান ও লৌকিক-উৎসবের আনন্দ-মেলার আসরে। বিগত-দিনের এই দ্ব অভিনৰ দামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বহু পরিচয় মেলে প্রাচীন সংবাদ-পত্রের পাতার ... একালের কৌতুহলী-পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্ম তার কিছু বিবরণ এথানে উদ্ধৃত করে দেওরা হলে।। প্রাচীন সংবাদ-পত্রের এই সব বিবরণ থেকে সেকালের বিচিত্র জীবন্যাত্রার স্থম্পষ্ট চিত্র চোথে পড়বে !

#### রুখের মেলা

( সমাচারদর্পণ, ১১ই জুলাই, ১৮১৮ )

রথ।—২২ রবিবার রথধাত্রা হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড় এত বড় রথ এতদেশে নাই লোকধাত্রাও অতি বড় হয় এই রূপ প্রতি বংসর রথ চলিতেছে কিম্ব

এ বংসরে রথ চলন স্থানে নতন রাস্থা হওনে অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত কর্দম হইয়াছে তাহাতে রথ কতক দূর আসিয়া রথের চক্র কর্দমে মগ্ন হইল কোন প্রকারেও লোকেরা উঠাইতে পারিল না শেষে লোক্ষাত্র ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ চলিল না। তাহাতে লোকেরা আপন২ বৃদ্ধি মত নানা প্রকার কহিতে লাগিল কেহ কহে অধিকারীরা মণ্ডচি তাহারা স্পর্শ করিয়াছে। কেহ কহে ঠাকুরের প্রতিবর্ধ সোনার হাত আসিত এ বংসর রূপার হাত আসিয়াছে। আর কেহ কহিল যে উডিছাতে রথ চলে নাই অতএব এথানেও ছলিল না। যা হউক রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল যে ব্যক্তি বাজার ইজারা করিল এবং যে ব্যক্তি ঠাকুরের মন্দির ইজার। করিল তাহারদিগের লাভ কিছুমাত্র হইল না এবং দোকানি পশারী কলিকাভা হইতে এবং মন্তুর স্থান হইতে আসিয়াছে তাহারদিগেরও সামগ্রী বিক্র না হওয়াতে খ্যোচিত ক্ষতি হইল। যথন নিতান্ত রথ না চলিল তথন ২৪ আখাত মঙ্গলবার বিকালে জগনাথদেবকে রথ হইতে নামাইল ও রাধাবহলব ঠাকুরের বাটা শ্রীমন্দিরে লইয়া রাখিল ও [র্থ] খোলাতে লোক্যাত্রার অভাব প্রযুক্ত জিনিস অতি শস্তা হইয়াছে অধিক কি লিখিব : প্রসাতে আনারস চারিটা পাওয়া যাইতেছে।

শহর কলিকাতার উপকর্চে মাথেশের স্থ্রপদ্ধ রণের মেলার মতো তেমন বিরাট ধ্মধাম-আড়দ্বর না হলেও সেকালে স্তৃর-পদ্ধী অঞ্জে বিভিন্ন পুণ্য-তিথিতে প্রমোংসাহে আরে। নানা দেব-বিগ্রহের রথবাত্রার উংসব প্রতিপালিত হতো। পদ্ধী-অঞ্জের এ সব উংসব-অঞ্জানে যোগ দিতে সে-মুগে দ্র-দ্রান্ত প্রদেশ থেকে লোক-সমাগমও হতো সবিশেষ প্রাচীন সংবাদ-পত্রে তারও প্রচর নজীর মেলে।

#### রুথযা<u>র</u>া

( मभाठात पर्भन, २०८४ गरङम्ब, ১৮२०)

…জিল। জঙ্গলমহলের শহর বাকুড়াহইতে পূর্ব

দিকে অহ্নমান দেড় ক্রোশ অন্তরে দারুকেশ্বর নদী তীরে তপোবন নামে এক স্থান প্রদিদ্ধ আছে দেখানে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে রঘুনাথ দেবের রথ হইয়া থাকে তাহাতে অনেক লোক যাত্রা হয়। এবং নানা দেশহইতে অনেক দোকানী পদারীরা গিয়া নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করে।…

শুণুরথের সময়েই নয়, রাস্থাতা আর বারুণী-পার্বণ উপলক্ষ্যেও সেকালে রীতিমত ধুমধাম-অভ্বর হতো— শহর কলিকাতা আর আশপাশের পল্লী-অঞ্জলে। সে সব উংসবেরও বহু পরিচয় মেলে তথনকার আমলের সংবাদ-পরের পাতায়। হিন্দুদের এই উংসবাফুর্চানে দোংসাহে যোগ দিতেন সেকালের দেশী-বিলাতী সমাজের সর্বশ্রেণীরই লোকজন।

#### রাসের উৎসব

( সমাচার দর্পণ, ১৩ই নভেপর, ১৮৩০ )

রাস্থাত্র। –এই রাস্থাত্র। উৎস্ব ইতস্ততো হইয়। থাকে বিশেষতঃ পানিহাটিতে শ্রীযুত বাবু রাজক্লফ রায় চৌধুরী স্বীয় ভবনে প্রতিবংসর অবিচ্ছেদে ঐ মহোংসব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার গঙ্গাতীরের রাস্তাতে কি ইউবোপীয় কি এতদেশীয় লোকেরদিগকে লইয়া ঘথেষ্ঠ আমোদ করেন এবং ... তত্রস্থ তাবিষয় অতিমনোরঞ্জক থেহেতৃক পূর্বাদিক্স কুঠরীতে নানাবিধ ভোজা সামগ্রী প্রস্তুত থাকে--মতএব সেইস্থানে মনেকং বিবি ও मार्ट्यत्नारकता गठ भावहे मभावृ हम এवः स्मृहे स्ना-হইতে প্রস্থানকরণের পূর্বের ঐ বাবু তাঁহারদিগকে কিঞ্চিং ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন। তদ্বিল নীচের তলা-হইতে বহুবাত্তকরক্বত অতিস্ক্রাব্য বাত্তধনি শ্রুত হওয়া যায় এবং এতদেশীয় কি ইতর কি শিষ্ট কি ধনী কি দরিদ আপামর দাধারণ সকলকেই সমানরূপে সম্বৃষ্ট করেন এব যুগুপি তাহার বাটা কলিকাতা ও বারাকপুর হইতে দূর না হইত অর্থাৎ অর্দ্ধ পথ মধ্যে তবে এইক্ষণে যত

সাহেবলোকের। তথার উংসব দর্শনার্থ গমন করেন এতদপেক্ষাও অধিক তাদৃশ লোকের সমাগম হইত। কিন্তু যগুপিও অল্প সাহেবলোকের। তথায় উংসব দর্শনার্থ গমন করেন তথাপি তাঁহারা সকলেই বাবু রাজক্রম্থ রায়-চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে আনন্দিত হন। ঐ বাবু বিংশ কি একবিংশ বর্ধবান্ধ ও ইঙ্গরেজী বিভা অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মাল লোকেরদিগকে সমাদ্রপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন।…

#### বারুণী

( সমাচার দর্পণ, ৭ই এপ্রিল, ১৮২১ )

মহামহাবারুণী।—গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গলা স্নানে অনেকং দেশীয় লোক আসিয়াছিল তাহাতে মোকাম বৈগুবাটীতে উৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল তাহারা অনিক পথ গমনেতে তুর্পন চইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জলপান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈগুবাটীতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা ঘতিশয় নির্দয় ঐ বৈগুবাটীতে যে২ লোকের ওলাউঠারোগ হইয়াছিল তাহারা অবসম হইলে তাহার সঙ্গীনোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে২ অবসম লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে উঠাইয়া ঘোল ও দ্বিপ্রভৃতি খাওয়াইয়াছিল। তাহার মধ্যেও অনেক মরিল ক্ষচিং কেহ২ বাঁচিয়াছে।

মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে ছেষটি লোক মরে ইহার মধ্যে ওলাউঠা রোগে ৩০ ত্রিশ জন ও লোকের চাপাচাপিতে ছত্রিশ জন মরে ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ৪ চারি জন ও বালক ৭ সাত জন অবশিষ্ট সকলি যুবা। এই শকল লোক প্রায় উড়িগ্যা প্রদেশীয় অক্স২ দেশীয় 
অন্ত ব মোকামে দারোগারা অনেকে আসিয়া তদারক করিয়াছিল কিন্ত কিছুই হইল না কারণ লোকের হঙ্গামে লোক মারা পড়িয়াছে।

( সমাচার দর্পণ, ...:৮২২ ? )

মহামহাবারণী।—মোং অগ্রদ্ধীপে এই বংসর যে প্রকার লোকসমারোহ হইয়াছিল এমত প্রায় কথন হয় নাই যেহেতুক পূর্ব পশ্চিম উত্তব দক্ষিণ চতুর্দিগের লোক দশ দিবসের পথহইতে আসিয়াছিল। ও চাকদহ ও ত্রিবেণী ও বৈঅবাটীতেও অনেক লোক আসিয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যে বৈঅবাটীতে ওলাউঠারোগে অধিক লোক মারা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় যে ওলাউঠাও বৃঝি যোগেতে বৈঅবাটীতে গঙ্গান্ধান করিতে আসিয়াছিল এবং সেখানে তাহার শাসক কেহ্ন। থাকাতে অবাধিতরূপে ঐ সকল বিদেশীয় যাত্রিকেরদের উপর আপন প্রাক্রম প্রকাশ করিয়াছে।

একালে প্রতি বংসর মাঘ মাসে, মকর-সংক্রান্ত দিবস
উপলক্ষাে সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা-সাগরের মেলায় দেশ-দেশাগুর
পেকে আগত ধর্মপ্রাণ-ধাত্রীদের যেমন বিপুল ভিড় জ্বমে,
সেকালেও ঠিক এমনি উংসাহ-উদ্দীপনা দেখা যেতাে জনসাধারণের মধ্যে। বেশীর ভাগ যাত্রীই তখন সাগর-তীর্থে
যেতেন পুণ্য-স্নানের অভিলাসে, বহু লােক যেতেন সাধুসন্নাামী সন্দর্শনে আর দেব-পূজার মানসে। তাছাড়া তাদেরই
মতাে সেথানে আরাে থেতেন, সেকালের বহু ধর্মান্ধপুরনারী…সাগর-সঙ্গমের তীর্থ-সলিলে তাদের নবজাতশিশুসন্তানকে বিসজ্জন দিয়ে—পারলােকিক পূণ্য-সঞ্মের
আশায়! তবে স্থথের বিষয়—সেকালের এই নির্ম্ম-প্রথা
আজ চিরতরে লােপ পেয়েছে ইংরেজ কোম্পানীর
তংকালীন শাসনকভাদের কড়া-আইনের বিধানে—
ইতিহাসের সে কাহিনী, আশা করি, আজ আর কাকেও
নতুন করে বল্বার প্রয়োজন নেই।

#### গঙ্গাসাগরের মেলা

( সমাচার দর্পণ. ৪ঠা ফেব্রুরারী, ১৮৩৭ )

গঙ্গাদাগরের মেলা।—প্রতি বংদর প্রায় দিদেম্বর মাদের মধ্য দময়ে অনেক নৌকা ও মাড় দাগর উপদ্বীপের

এক টেকৈ একত্র হইতে আরম্ভ হয়। ঐ স্থানে যে এক মন্দির আছে ভাহা লোকে কহে যে ১৪০০ বংসর ইইল গ্রথিত হইয়াছে ঐ মন্দিরে কপিল মুনি নামে প্রসিদ্ধ দেবরূপ এক সিদ্ধ স্থপ্রতিষ্ঠিত আছেন। রামায়ত্ত বৈরাগি ও সন্নাদিরদের মধ্যে অন্থান্ত জাতীয়েরা তাঁহাকে অতিপূজ্য করিয়া মানেন। ইঙ্গরেজী ৪৩৭ দালে ঐ মন্দিরগ্রথিত জয়পুররাজ্যস্ গুরুসংপ্রদায়কর্তৃক উক্ত সিদ্ধর্ষি প্রতিষ্ঠিত হন। এবং উক্ত মন্দিরে ৪০ বংসরে দর্শনীয় ্যত টাকা পড়ে তাহা প্র্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দ্রামক এক ব্যক্তি গুরুর অধিকৃত ছিল তাহার মৃত্যুর পরে ঐ · অধিকার রাজগুরু শিবানন্দের হইল। তিনি বাঙ্গলা ১২৩৩ দালে ঐ মন্দির দর্শন করিতে আইদেন। এবং মেলার যোগের পরে কলিকাতায় আসিয়া একটা বন্দোবস্ত করত মেলার বার্ষিক উংপন্ন টাকা সাত আকড়া অর্থাৎ দিগদর ও থাকি ও দম্বকি ও নির্মহী ও নির্ম্বানী ও মহানিকানী এবং নিরালগীতে এক২ শত করিয়া বিভাগ করিয়া দেন। এবং এমত ছুকুম করেন যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে এ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায়।

্বর্তমান বংসরের গত দিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীর্থ মেলারম্ভ হইয়া ১৬ জান্থআরি পর্যান্ত ছিল। ঐ যাত্রাতে যত পিনিস ও ভাউলিয়া ও ক্ষুদ্রং মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল তংসংখ্যা ৬০ হাজারের স্নান নহে এমত অন্থমান হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষের অতিদ্র দেশ অর্থাং লাহোর দিল্লী অযোধ্যা ও শ্রীরামপটন ও বোম্বাই হইতে যে বহুতর যাত্রী সমাগত হইয়াছিল তংসংখ্যা ৫ লক্ষের স্নান নহে এবং এই তীর্থযাত্রাতে ক্রন্দেশ হইতেও অধিকতর লোক আদিয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দিক হইতে বাণিজ্যকারি সওদাগর ও ক্ষুদ্রং দোকানদারের। যে ভূরিং বিক্রেয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা লক্ষ টাকারো অধিক হইবে।

ঐ মাদের ১৫ তারিথে যাত্রিলোকেরা স্নানপূজা ও দানাদি স্থান সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত অতিকণ্টে সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান আরম্ভ করিল। এত জনতাতেও কোন প্রকার উৎপাত ও দাঙ্গা হাঙ্গাম হয় নাই। যাত্রিরা সকলই বোধ করিলেন যে অতিহুপ্পাপ্য ধর্ম লাভ করিয়া এইক্ষণে আমরা স্বং গৃহে প্রত্যাগমন করি। কিন্তু ঐ মাদের ১৬ তারিখে ঐ দেবালয়ে প্রাণিমাত্র রহিল না তাহার একাকী পড়িয়। থাকিতে হইল।—হরকরা।

গঙ্গাসাগবের মেলার মতোই, সাড়ম্বরে অন্থষ্ঠিত হতো সেকালের ছোট-বড় আরো নানান্ লৌকিক পূজাপার্ব্বণের উৎসব···প্রাচীন সংবাদ-পত্রে সে সবেরও অনেক হদিশ পাওয়া যায়! আপাততঃ, সেকালের বিচিত্র-অভিনব বিশেষ জনপ্রিয় একটি লৌকিক-উৎসবান্থ্যানের সংবাদ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো—একালের অন্থদন্ধিংস্থ-পাঠকপাঠিকাদের কৌতুহল মেটানোর উদ্দেশ্যে!

#### ব্ৰহ্মাণী-পূজা

( সমাচার দর্পণ, ১৪ই আগষ্ট, ১৮১৯ )

বন্ধাণী পূজা।—চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে
জ্ঞাত আছেন দেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত বন্ধাণীর
পূজা প্রতিবংসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জ্ঞাননগর
গ্রামে হইয়া থাকে তাহাতে অন্থমান লক্ষ লোক জমা
হয়। ঐ দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্র লোক ও আর
সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয়, বলিদান অনেক
হয় এবং তন্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপন্ ছাত্র
সঙ্গে করিয়া সেথানে ধান ও অধ্যাপকে২ ও ছাত্রে২
বিচার হইয়া জয় পরাজয় নিশ্চয় হয়। সংপ্রতি
সে পূজা আগামী রবিবারে হইবেক।

কিন্তু এ সবই হলো সেকালের দেশী-সমাজের লোকজনদের উৎসব-অফুষ্ঠানের কথা। তথনকার আমলে ভারত-প্রবাদী বিলাতী-সমাজের লোকজন কিভাবে ধর্মাচারণ ও খৃষ্টীয় উৎসব-অফুষ্ঠান পালন করতেন—প্রানো স্মৃতি-কাহিনী আর সেকালের সংবাদ-পত্র থেকে কয়েকটি বিশেষ খবর উদ্ধৃত করে এবারে বরং তার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক! বিগত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে কোপ্পানীর আমলে, বিলাতের যে সব অধি-

বাসীরা এদেশে এসে বসবাস করতেন, তারা অধি-কাংশই ছিলেন রীতিমত বেপরোয়া, অনাচারী আর भाग्नथ ... (मीथिन विलाम- आंछ बत, উচ্চ জাল भन्द्रभन भर्षाकाहात, देवस ७ व्यदेवस छेलाता भव्लाम-वाहत्व, थाना-भिना, नाठ-गान, नेवानी-जाना जात जनान देश-छत्ताछ-ন্দর্তিতে দিন কাটানো-এই ছিল তাদের জাবনের একমাত্র লক্ষা। তাছাড়া দেয়গে চরস্থ সাগর-পাড়ি দিয়ে স্থান ইউরোধ থেকে ভারতে যাতায়াতের রীতিমত অস্থবিধা ছিল বলেই, ওদেশের মেয়েরা সচরাচর তথন এদেশে বড় বেশী আসতে পারতেন না। তাই ভারতের আদিম বিলাতী-সমাজে ইউরোপীয় নারী সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প-তার ফলে, এদেশের ইউরোপীয়েরা তথন অধিকাংশই সাম্যাকভাবে স্থী বা স্প্রিনী হিসাবে জাতিধশ্মনির্কিশেয়ে বেছে নিতেন ভদু-ইতর, ধনী-দ্রিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এদেশা মেয়েদের এবং প্রবাদী-জীবনের বেশীর ভাগ দিনগুলিই কাটিয়ে দিতেন এঁদেরই সংস্পর্ণে থেকে ৷ আব্যাল্মিক-উন্নতির চেয়ে জৈবিক-বৃত্তির পরিত্থি-সাধনই ছিল সেকালের ভারত-প্রামী বিলাতী-श्रुकशरमञ्ज अञ्चय कामा विशय सम्माठन ना कोलीना-রক্ষার চিত্ত। নিয়ে তারা তথন আদৌ মাথ। ঘামাতেন না…বরং বেপরোগ্রা-ধথেচ্ছাচারী-উচ্ছান্ত্র ছিল দে-যুগের ধব চেয়ে বড় পৌক্ষের লক্ষণ আর গৌরবের কীতে। কাজেই ভারতের বন্দরে বিলাতের কোনো জাহাজ এমে ভিড্লেই, মেকালের বিলাতী-স্মাজের ছোট-বড় স্ব সাহেবই একাপ্ত জ্লভ খ্রী-রত্ন সংগ্রহের আশার সোংসাহে ছটে থেতেন অল্ল যে ক্ষেক্টি মেম-সাহেব এদেশের মাটিতে স্বে পদার্পন করেছেন তাঁদেরই আশেপাশে ৷ জাহাজ-ঘাট ছাড়াও, বল-নাচের আসরে, খানা-পিনার মজলিণে, লাট-প্রাসাদের দরবারে, এমন কি গীজ্জার উপাদনা-সম্মেলনেও নিজেদের খুরীয়-ধর্মাচরণ ভুলে তারা বিবি-বিজয়াভিষানে সদা-তংপর হয়ে সদলে এসে ভিড জমাতেন। শেষ প্র্যান্ত শবস্থা এমনই সঙ্গীন হয়ে দাড়ালো যে, কোম্পানীর উপরওয়ালা-কর্তারা আর ধর্মাধ্যক্ষেরা সেকালের সংবাদ-পত্রে কড়া-রকমের নিষেধজারি করতে বাধ্য হলেন— বিলাতী-সমাজের মর্মান্তিক উচ্ছ অলতার উচ্ছেদ-সাধনের

উদ্দেশ্যে! কোম্পোনীর রাজধানী কলিকাত। শহরের উপকণ্ঠে ব্যাণ্ডেলের স্থাচীন পোড়গাঁজ গীজাই কালক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনকার আমলের বিলাতীসমাজের বিবি-সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র! তবে সংবাদপত্রে পরোয়ানাজারি ও কড়া-তদারকের ফলে, ধর্মস্থানে
এ অনাচার অচিরেই রহিত হয়েছিল কিছুদিন পরেই!
এই সম্পর্কে, সেকালের সংবাদ-পত্রে যে, 'নিমেধাজা'
প্রচারিত হয়েছিল, তার নম্না নীচে উক্ত করে
দেওয়া হলো।

#### বিবি-বাছাই

( ক্যাল্কাটা গেজেট, ১৫ই নভেপর, ১৮০৪ )

#### Cantion

Bandel, 10th November, 1804

Every person present at Bandel Church while divine service is performing from the 15th to the 24th current, are requested to behave with every due respect as in their own Churches; on the contrary, they shall be compelled to quit the temple immediately, without attenting the quality of person.

তবে এ অনাচার রহিত হলেও, সেকালের ভারত-প্রবাদী বিলাতী-স্মাজের লোকজনের মনে ধর্মের প্রতি তেমন বিশেষ আন্তরিক-অন্তরাগ জাগানো গেল না—দেশের নানা জারগার ছোট-বড় নানান্ ধরণের গীর্জ্জা-উপাদনালয় বানিয়ে খুঠার ধর্মাচারান্তর্যানের রীতিমত স্থবস্থা করে দেওয়া সত্ত্বেও অবগ সেকালেব বিলাতী-স্মাজের লোকজন স্বাই যে প্রোমাত্রায় নাস্তিক ছিলেন, তা নয়,…তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ সাহেব-বিবিই তেমন ইউরোপীয়-প্রথান্ত্র্পার নিয়মিত ভাবে প্রতি রবিবারে এবং খুষ্টীয় পাল-পার্কণ আর ভজন-উৎসবের দিন স্পরিবারে হাজির হতেন এ সব গীর্জ্জা-উপাদনালয়ে…এমন কি

এদেশে নিত্য-নতুন আরো নানা ভজনালয় গড়ে-তোলার উদ্দেশ্যে প্রচুর টাকা চাঁদাও দিতেন তাঁরা ছ'হাতে তাছাড়া বিভিন্ন পাল-পার্ম্বণ উপলক্ষ্যে উপবাস-মানত-পূজার্চ্চনা তাল সবও লেগে থাকতো নিত্য সেকালের বিলাতী-সমাজের ছোট বড় প্রত্যেক সংসারেই। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, সেকালের বিশিপ্ত ইউরোপীয়-অভিজনদের বিবিধ স্থতি-কাহিনী থেকে তথনকার দিনের ভজনালয়ে এদেশী বিলাতী-সমাজের লোকজনের ধর্মাচরণের যে পরিচয় মেলে, সেটা নিতান্তই নৈরাশ্যময় বলেই অন্থমিত হয়। উনবিংশ শতকের মধাভাগে রচিত এমনি একটি স্থতি-কাহিনী থেকে সামাল্য যে অংশট্ক নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো, তাই থেকে সেকালের ভারত-প্রবাসী বিলাতী-সমাজের লোকজনের ধর্মাচরণের স্থপপ্ত পরিচয় মিলবে।

#### গীর্জা-ঘরের উপাসনা-সভা

( নাইটন্ (Knighton) সাহেবের শ্বতি-কাহিনী, ১৮৫৫)

...It was a truly lamentable, and, at the same time, a strange sight. The vast majority of those for whom the sermon was intended, and who could have understood all of it that was at all intelligible, were fast asleep; whilst those who knew nothing of the language, and who could not therefore profit by it in the least, were actively and wakefully employed in adding to the comfort of the sleepers (by pulling the punkahs)...Altogether a more truly melancholy spectacle than this outrageous barlesque of devotion, it would not have been easy to parallel elsewhere. To judge by the fashionable Calcutta church, religion was a mere Ceremonial mockery-an ingenious contrivance for passing away one day in the week in strange contrast with the others...Drowsy discourses, ill-prepared, or not prepared at all, and drowsy congregations who listened to little of them, the rule—neither an energetic preacher, nor a wakeful audience, was to be found in the fashionable Church in the City of Palaces at that time,

সেকালের দেশী-সমাজের লোকজনের মধ্যে কিন্তু দেথা থেতো—ধর্মোন্যাদনার অফুরস্ত উৎসাহ! সাড়স্বরে পূজা-পার্কণের ধ্মধাম দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, সাধ্-সন্মানী ভঙ্গন, দান-ধ্যান, নামকীর্ত্তন, ব্রত-পালন, দীন-তুঃখী-আতুর আর ব্রাহ্মণ দেবা প্রভৃতি আচার-অফুর্চানের ঘটা নিত্যই হতো তখন ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকলেরই ঘরে-ঘরে। সেকালের বিত্তশালী সম্মান্ত-অভিজাত ব্যক্তিরা প্রায়ই নানা রক্ম ধর্মাফ্রানকার্যো অকাতরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। তখনকার আমলের প্রাচীন সংবাদ-পত্রে এ সব কীর্ত্তি-কলাপেরও বহু নজীর খুঁজে পাওয়া মায়।



কালীঘাটের মন্দির ( প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে )

#### 7071

( ममाठात पर्नन, १७३ (कडायाती, १৮२२ )

পূজা ৷ গত ৫ ফিকু আরি বাঙ্গলা ২৪ মাঘ মঙ্গল-বার চতুর্দশী তিথি পুয়া নক্ষত্রে কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজা গোপীমোহনবাব মোং কালীঘাটে খ্রীশ্রীকালী-ঠাকুরাণীর অতি চমংকার পূজা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার আভরণ স্বর্ণের প্রমাণ চারিহস্ত ও জড়াও পৈছা ৪ ছড়া ও জড়াও বিজটা তুই থান ও জড়াও বাজু তুইখান ও জড়াও বাউটি চারি গাছ ও এক স্বৰ্ণ মৃও ও এক রুপ্য খড়গ ও নানাবিধ জরি ও পট্নস্তাদি ও নৈবেতাদি পুজোপকরণেতে নাটমন্দির পূর্ণ ভত্পযুক্ত দিক্ষিণা ও শাল ও প্রণামী ও তত্রস্থ অধিকারীবর্গ ও স্বস্তায়নকারক ব্রাহ্মণ ও তাবং কাঙ্গালিদিগকে বহুনুদা প্রদানপূর্কক সম্ভষ্ট করিয়াছেন। এ বিষয়েতে কলিকাতার ও জেলা হওয়ালী শহরের পুলীদের দারোগা প্রভৃতি নিযুক্ত থাকিয়া নির্ক্তিয়ে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বেষগীর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাছর যে স্বর্ণের মুও্মালা দিয়া পূজা দিয়াছিলেন তাহ। এইক্ষণে স্বৰ্গ হস্তাাদ সমভিবাহারে **যেরূপ শোভা হই**য়াছে সে অত্যাশ্ব্যা যাহার দর্শনে বাসনা থাকে দর্শন করিলেই জানিতে পাইবেন।

তবে দেকালে এদেশের ধর্মপ্রাণ বিত্রশালী-বাক্তিরা পর্য-আগ্রহে একদিকে যেমন প্রচ্ব অর্থবায়ে ছোট-বড় নানা রকম দেব-দেউল বানিয়ে দেব-বিগ্রহকে বহুমূল রক্ষাভরণ ও সাজসজ্জায় স্থামুদ্ধ করে তুলতেন, তেমনি অন্তদিকে তথ্যকার সমাজ-বিরোধী হীন-মতি চোরের দল স্থকোশলে নিশুভি-রাতের অন্ধকারে লৃকিয়ে এসে দেবালয়ে হানা দিয়ে দেবতার সম্পত্তি গপহরণ করে নিয়ে যেতেও বিন্দুমান্ত দ্বিধাবোধ করতো না! পুরোনো সংবাদ-পত্রের পাডায় সেকালের এই সব চোগা-কাহিনীর বহু রোমাঞ্চকর নিদর্শন মেলে তারই ক্রেকটি বিচিত্র বিবরণ নীচে সঙ্কলন করে দেওয়া হলো।

#### চুরির হিভিক

( সমাচার দর্পণ, ১১ই ডিসেম্বর, ১৮১৯ )

চুরি।—মোং কলিকাতা বাগবাজারের রাস্তায় এক
সিন্ধেশ্বরীর প্রসিদ্ধ প্রতিমা আছেন তাঁহার নিকটে
অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ্পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তবকবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবান লোকেরা স্বর্ণরূপ্যাদি ঘটিত অনেক অলম্বার তাঁহাকে দিয়াছেন এবং
তাঁহার নিকট অনেক লোক মানিত-পূজা বলিদানাদি
অনেক করেন।

সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোৎসা রাত্রিতে অন্থমান ছয়
দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাহার ঘরের জানালা
ভাঙ্গিয়া অন্থমান পাচ সাত হাজার টাকার তাহার
স্বর্গালক্ষার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় থবর হইলে
বরকল্যাজেরা অন্থসদ্ধান করিতেই এক বেশ্যার
থবে সেই অলক্ষারের কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে
তথনি কএদ করিল। ঐ বেশ্যার প্রম্থাই শুনা সেল
থে একবাক্তি কর্মকার জাতি চ্রি করিয়াছে, ঐ
বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগ্মন আছে, কিন্তু সে কামার
পলাইয়াছে সেধরা পড়েনাই।

( সমাচার দর্পণ, ১৯শে ফেরুয়ারী, ১৮২০ )

চুরি।—মোং বাশবাড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী
প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার অলম্বার হুই
তিন হাজার টাকার স্বর্ণরূপাদি ঘটিত দিয়াছিলেন
এবং প্রতি অমাবস্থা রাত্রিতে তাহার পূজা হইয়া
থাকে। সংপ্রতি গত অমাবস্থা রাত্রিতে পূজাবসান কালে
তাহার সমুদ্য অল্পার ও অল্পন ব্যবহারিক দ্রনা
চুরি গিয়াছে তাহার তদারক হইতেছে।

## শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

( যাত্ৰী মাহুষ )

#### শ্ৰীস্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনিষদের ঋষির উপলব্ধিতে এসেছিল চারিটি মহং
আরুত্তি। অনিত্যের মধ্যেই আছেন একমাত্র নিতা, সবচেতনার মাঝেই দেই এক চেতনা, সেই হলে। আমি, এবং
আমিই ব্রন্ধ। বিরাটের বীজের মধ্যে যে একাত্মতা, এই
চেতনাই স্রস্ঠা ও স্প্রতিক, দুপ্তা ও দৃষ্টিকে, অভিনেতা ও
আভিনয়কে, জাতা, জান ও জেরকে এক করে দিয়েছে।
শ্রীঅববিন্দ বল্লেন—

He is the Maker and the world he made
He is the Vision, He is the seer
He is himself the actor and the act
He is himself the knower and the known
He is himself the dreamer and the dream.

পৃথিবীর দেহের অভান্তরেই এই স্বপ্ন সমাধিত—জড়ের
মধ্যেই নিমজ্জিত এই শক্তি—কুশবদ্ধ প্রীষ্ট এরই প্রতীক্।
প্রতি মৃহতে তিনি মথিত হচেচন, আত্মাহুতি দিচেন।
দেই মন্তনে অমৃত উঠছে মৃত হয়েছে। বারে বারে
প্রমিথিউসরা এসেছে—আগুন জেলেছে, স্বপ্ন দেখেছে,
পৃথিবী হবে স্বর্গ বীজ বপন হবে, ভুগু মারবে লাথি, কবি
গাইবে গান—-থোল রে শুজাল খোল—

আমি বিদ্রোহী, আমি ত্রার আমি ভেঙে করি সব চ্রুমার

এ সবই আর উন্মোচনের থেলা। এও থোঁজা, কিন্তু ফিরে আসতে হয় এক স্থানে, অন্তরের অন্তবের কাছে। আমি যাকে আমিরে ফেলন্ম, ভক্ত তাকে আর্মমর্পণে তুমি করে নিলেন—কদি প্রতীয়া—হদয়ের প্রতাক্ষ বোধে।

কেউ দেগলেন-

ক্ষিত্কাঞ্চনকান্তি নগ্ন বস্তম্বরা
তারি প্রলোভন তবে সাজাগ্নেছি যৌবন পশরা
রূপে রসে বর্ণে গন্ধে কামাতুরা রামার সমান
হে বৈদেহী করো মোরে সেখানে আহ্বান
( স্বধীন দত্ত )

কেউ গাইলেন-

প্রদীপ জারি থারি পর রাথই আরতি করতহি গাওত গাঁত ঝলকত ও মুথচন্দ

( (शांविक्नमाम )

থখন আমি চাইছি, আমি কাঁদছি, আমি কামনা করছি তথন মহাপ্রকৃতিই আমার অচেতন দেহকোশের (Inconscient cells) মাধ্যমে তার থেলা থেলিয়ে নিচ্চেন। একদিকে আছে (A spirit vast as the containing sky) সর্ববাপী আকাশের মত সব ছেরে এক মহাস্ত চৈত্য পুরুষ আর একদিকে আছে আনন্দ পর্মানন্দ উপনিষ্দের সেই কথা, ক্ষি কবির সেই গান—আকাশে আনন্দ যদি না থাকতো। এর দলে কি হলো -

A god came down and greater by the fall, দেৰতা নেমে এলেন এবং তার পতনে বা অবতরণে মহত্তর হয়ে উঠলেন।

এই প্রদক্ষে শ্রানের শ্রীনলিনী গুপ্তের উদ্ধৃত ইয়েটদের বিখ্যাত কবিতা "Four Ages of Man"এর উল্লেখ করা যায়। মান্ত্রের প্রথম লড়াই তার দেহের দক্ষে—জ্বাতি হিসাবেই হোক আর ব্যক্তি হিসাবেই হোক্। শিশু চেটা করছে পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে। বানর চেটা করছে ছাজ দেহকে সোজা করতে। স্থুলে এই প্রতিষ্ঠা লাভ

চলো প্রথম বিজয়। দ্বিতীয় লডাই লাগলো যৌবনে— তথন কাম এদেছে, কামনা এদেছে, ক্ষমতার লোভ, জিঘাংসা, জীগিষা, রিরংসা—মাত্রষ চাইছে ভোগ করতে, প্রতিটি অন্ততে, প্রতিটি রেণ্ডতে, শরীরের ধর্ম তাই, মনের প্রবৃত্তি তাই, শৈশবের সারল্য সে হারিয়েছে। তৃতীয় স্তুরে যদ্ধ আরম্ভ হ'ল তার মনের অপ্র দিয়ে—দে উঠলো জিজ্ঞাস্থ হয়ে, তার্কিক হয়ে, সংশগ্ন নিয়ে, সন্দেহ নিয়ে—দে হলো এগনষ্টিক, দে হলো দ্বেপটিক, তার ভোগের উপকরণের মধ্যেও এদে গেছে গতামুগতিকতা, প্রতাহের মান স্পর্শে সেই উপাদানগুলির তীব্রতা কমে এসেছে, প্রথম প্রণয় প্রশম্পতা নেই, আছে শুণ ল্কতা। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আদে আহাচেতনায়—কোণায় আলো, কোণায় আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো। মহানিশাময়ী তাম্মী চেকে নেয় চেত্নাকে, কিন্তু Coming of dawn is inevitable জীবনকে ভোগ করা যায় না। শুধু একই তুইই হন না, তুই ও এক ধন -

There are two who are one and play in many worlds.

গীলা লীলাময়ে ভেদ নেই—তিনিই তিনি-কালো আর আলো একই –এই বিশ্ব হচ্ছে এক অনন্ত ছ্মাবেশীর রূপ

A part is seen, we take it for the whole. একট্রখানি দেখেই মনে হলো বুঝি সব দেখেছি, সব জেনেছি, সব পেয়েছি। কিন্ধু এই ছন্মবেশীর যে অনন্তরূপ, গনন্ত গুণ, অনন্ত যোগ বিয়োগ, এই বিশ্বরূপের খেলাঘরে যে লীলা চলছে তা দেখে দেখে 'নয়ন না তিরপিত ভেল।' একদিকে আকাশের তড়িৎ রেখায় দেখি জলদগ্নি নিদারুণ. আবার তিনিই তিমির ফদবিদারণ। চকিতে দেখা ধায় সেই ফ্রিত আননের ললিত লাস্তে আলোর বিলাস**—**-কিন্তু যতটকু দেখলাম তার চেয়ে বেশী যে দেখতে পেলাম না। তাঁর তুইরূপ—তিনি এক আধারে প্রকৃতি, অন্ত আধারে পুরুষ—তাই তো তিনি অর্থনারীশ্বর। কিন্তু প্রকৃতি যেমন সক্রিয় ও সচল, তেমনি পুরুষকেও Dynamic হতে হবে—একটি আধার নিক্লিয়, আর একটি আধার শক্তিয়—এ হলে দিবোর প্রতিটি বিভা, প্রত্যেকটি স্বরূপ প্ৰকাশিত হলো না। পুর অগ্রগমনে— অগ্নির মত তিনি অর্থনী, আবার পুরি শেতে—হৃদয়পুরে ভয়ে আছেন প্রাণারাম—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হজেশেহজুন তিষ্ঠতি তিনি একদিকে অক্ষর অর্থাং ক্ষরিত হন না-Immutable— আবার তিনি স্বভাবে আছেন অর্থাং স্বস্তু পুরুষোত্তমস্ত্র ভবনে যাচ্চেন বা ২চ্চেন—Becoming, আবার তিনি ভৃতভাবোদ্বকর: - তিনি ভৃত (ছিলেন) ও ভাবরূপে উদ্ধৃত হচ্চেন—এবং তিনি বিদর্গ বা বিদর্জন করছেন। জীবনে বিদর্জন (কর্মস্কত হয়ে) এই তো দিব্যের দান –নিজেকে সব দিকে উৎসর্গ করে দেওয়াই হলো নিজেকে প্রতিমহতে রূপান্তরিত করা। এই তত্ত উপনিষদের ঋষির চক্ষেও প্রতিভাত হয়েছিল। অন্নই বন্ধ এই আমার কামনার প্রথমভূমি একে সম্প্রসারণ করে দিলাম অনুষ্ঠের কামনাতে - এই মাটিকে 'মা' করে নিলাম — ছালোক পিতা বটে কিন্তু খলোক মাতা- এই ছুই মিল্লেই, স্বর্গের দেবতা হন মধু, মর্ত্যের ধূলি হয় মধু, ও মধু। এক অর্রদময় আহার অন্তরে আছেন এক মনোময় আহা, তারও অন্তরে আছেন এক বিজ্ঞানময় আত্মা, তারও অন্তরে আছেন এক আনন্দময় আত্মা। মহাপরিনির্বাণের কয়েক মাদ পূবে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন—For me, all is Brahman and I find Divine everywhere. It will be quite possible to it sist only on the realisation of the Supreme Being or Iswara even in one aspect an i proceed from there to integral results.

এই তুই নিয়েই হলো তথা ও তত্ত্ব, শিব ও শিবানী, প্রকৃতি আর পুরুষ, রাধা আর রুফ---The two who are one are the might and right in thin go

His breast he offers for her cosmic dance
বুক পেতে দিলেন মহাদেবতা—নাচো, শ্রামা মা, নাচো—
Happy, inert he lies beneath her feet
শুয়ে রইলেন তিনি নিপান্দ, নিশ্চেতন হয়ে—
A witness and student of her joy and dole
মহাপ্রকৃতির আনন্দের তিনি সাক্ষী, সেই অরপুণার কাছে
ভিথারী হয়ে—ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও, মহাপ্রকৃতির

কাছে ভিক্ষা নেওয়া সহজ নয়—মহাপ্রস্থ তাই অন্য ভিক্ষা
চাননি—ধন নয়, মান নয়, চেয়েছিলেন দৃষ্টি ভিক্ষা—

নবৈ ধাচে রাজ্যং ন কনকমাণিক্যবিভবং ন ধাচেত রম্যাং দকল জন কাম্যাম বরবধ্ম মদা কালে কালে প্রমথপতিনা গাঁতচরিতো জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

শুস্ত নিশুস্থ মহামায়াকে প্রার্থনা করেছিলেন রমণীরূপে। দেবী বলেছিলেন—আমায় জয় করে ভোগ কর। প্রকৃতিকে জয় করার অর্থই হচ্চে ভোগ করা। মহাপ্রকৃতির এই যে লীলা এর মধ্যে—

There is a plan in the Mother's deep world-whim

A purpose in her vast random game
এই লীলাটা হলো শাশ্বত—লাটাইএর স্থতো ছাড়া ও
গুটিয়ে নেওয়া, পষ্টি আর স্রষ্টা যে এক্।

- অশ্বপতির ধোগজীবনে এই কথাগুলিই প্রমাণিত করণেন কবি প্রাথবিন্দ। আমর। দেখেছি অশ্বপতি অর্থাং উর্ধানা মানবাআর ত্রতীক এগিয়ে চলেছেন অনস্তের পথে, অমৃতের পথে—লোক থেকে লোকান্তরে। তিনি তাপস, তিনি সাধক, তিনি যোগবিভৃতিসম্পন্ন। অহুভৃতির জগতে প্রতিটি পদে পদে পদা উঠে যাচ্চে—প্রতিটি বাঁকে বাব সৃষ্টির রূপায়ন।

সাধকের প্রথম হয় চেতনার মৃক্তি অর্থাং অজ্ঞানকে ছাড়িয়ে অহংকে ছাপিয়ে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি। তারপরে আদে চেতনার ব্যাপ্তি—যে আমি ছোট ছিল সে হলো বড়ো অর্থাং আমি আর তুমিতে ভেদ রইলনা। দেশকাল-বর্জিত একটি অথগু সত্তার অহুভবে প্রথমদিকে একটা বৈরাগ্যের আবেগ থাকে—সবই বুঝি অলীক অনিত্য, কিন্তু শীস্ত্রই আর একটি জ্যোতির্ময় চেতনার আবির্ভাব হয়—সেটি বিশ্বগত বিশ্বচেতনার সামগ্রিক উপলব্ধি—সর্বভূত সবগত শিবের চেতনা— ঈশাবাস্থের চেতনা সর্বমিদং-এর চেতনা—যেথা যেথা নেত্র পড়ে। কিন্তু তারও পরে আমে চেতনার সমত্য—বিশ্বোতীর্ণ আর বিশ্বে কোন ভেদ নেই, থেমন উদ্ধিয়ে যাওয়া তেমনি ভাটিয়ে আসা।

ষজুর্বদে আছে—আমি উঠেছি ভূ থেকে ভূবে, তার পরে গেছি স্বর্গে, দেখান থেকে আমি যাব সবিতার জ্যোতির্ময় লোকে। প্রীঅরবিন্দ বললেন—এই তো উর্ধাতি—জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন—মন থেকে মনের অতীত রাজ্যে। কবির দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে ও এই সত্যের একটা অপূর্ব দিক প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি বশলেন—জীবনের যেটা চরম তাৎপর্য, যা তার নিহিতার্থ, বাইরে যা ক্রমাণত পরিণামের দিকে রূপ নিচেন, তাকে বৃঝতে পারছি দেই প্রাণস্থ প্রাণং, প্রাণের অন্তর্যক্র প্রাণ এই গৃঢ়মন্থপ্রবিষ্ট নিগৃঢ়কে নাম দেওয়া যায় না, শুর্ বলা যায় এই তার স্বাভাবিকী বলক্রিয়া। এ কেবল ব্যক্তিগত শ্রেণীগত পরিচয়কে জ্ঞাপন করবার স্বভাব নয়, দেই পরিচয় নিরন্তর অভিব্যক্ত করবার স্বভাব।

অশ্বপতি যথন এই স্তারে উঠেছেন তথন তিনি স্তন্ধ পাঠকের মত জীবন-পুস্তকটিকে পাঠ করে চলেছেন একাগ্র-চিত্তে, নতুন করে টীকা করছেন, ভাষ্য করছেন, তার ধারণাগুলি উজ্জ্বনন্ত উজ্জীবস্ত হয়ে উঠছে। তাঁর দৃষ্টি খুলেছে, স্পৃষ্টি হয়েছে জায়মান, প্রজ্ঞায়, প্রেমে, কর্মে, জ্ঞানে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে কিন্তু এখনও তার সম্পূর্ণতা আদেনি।

কবি বলছেন এক একটি করে 'locked archines' খোলা হচ্চে—আর ঘুমন্ত রাজপুরীর এক একটি রাজকন্সার সোনার কাঠির পরশে জেগে উঠছেন—

A Sleeping deity opened deathless eyes ঘুমন্ত দেবতারা মৃত্যুহীন চোথ খুলচেন।—কঠোপনিধদের ভাষায় এই তো তিনি—যিনি জেগে আছেন ঘুমন্তদের মাঝে। অশ্বপতির মন নেচে উঠলো—

A will, a hope immense now seiged his heart He raised his eyes to unseen Spiritual heights Aspiring to bring down a greater world

অশ্বপতির সাধনা এখন এক নতুন রূপ নিলে—শুধু নিঝারের স্থাভঙ্গ হলে চলবেনা—তুর্গম গিরিশিথর হতে নামিয়ে আনতে হবে গঙ্গোত্রীর ধারাকে। মাছুদের সাধনা শুধ উর্বেউ উঠে নয়, নামিয়ে নিয়ে থেতে হবে সেই অমৃভধারার কলস্বনাকে। তার সাধনার শেষ হবে না।

माप्रिकात प्रतिकार्त

## नन्तात स्नोन्हर्यात रंगालनकथा...

## <sup>\*</sup> व्रक स्मिर्ग्सरोत जना **लाद्या**-चे जाधारा পड़

রূপ লাবণ্যের জন্য কুমারী নন্দা লাক্স টয়লেট সাবার ব্যবহার করের। লাক্স মাখুর ... লাক্সের কোমল ফেনার পরশে চেহারায় নতুর লাবণ্য আনবে! লাক্স মাখুর ... লাক্সের মধুর গদ্ধ আপনার চমৎকার লাগবে! লাক্স মাখুর ... লাক্সের রামধরু রঙের মেলা থেকে মনের মতো রঙ বেছে নিন। আপনার প্রিয় সাদাটিও পাবেন। ভক্ক সৌন্দর্যোর যত্ন নিব, লাক্স মাখুন।

চিত্রতারকাদের বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান

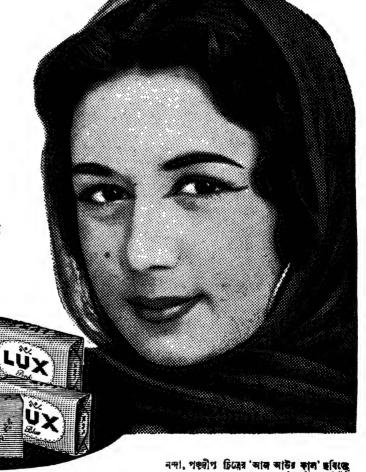

্রামপদা নন্দা বলেন-'লাক্স সাবান্টি চমৎকার আর রঙগুলিও কি সুনরে!'

The Ideal must be Nature's Common Truth The body illumined with indwelling God Here even the highest rapture Time can give Is a mimicry of ungrasped beautitudes.

মান্থৰ কতটুকু স্থথ পেয়েছে, কতটুকু স্বাদ তার মিটেছে কতটুকু আনন্দের ভাগী, হয়েছে—ব্লানন্দ সহোদরের দীমা যে নেই। তার দীমানা অনস্তকাল জুড়ে, অনস্ত রূপ নিয়ে, অদীম ব্যাপ্তিতে, বিপুলতায়, বিরাটতের বহু ব্যঞ্নায়। দেই মহং ও দেই অন্ত তুইই যে দেই আনন্দধামে—দেখানে আনন্দও ক্মশঃ প্রশাস্ত হয়ে সমত্বের ভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়। তথনই তং আর সং এক হয়ে যায় অন্ত ভির জগতে। যোগ মানে ওধু যুক্ত হওয়া নয়, মৃক্ত হওয়াও। তথনি—

ভোর হল রাত্রি মন দাঁড়িয়ে উঠল বললে আমি পূর্ণ।

## শর্বরী

#### বন্দে আলী মিয়া

আজিকে অনস্ত রাত্রি প্রতীক্ষায় রহে মোর গবাকের পাশে, আকাশের সৌরলোক নিদ্রাহীন চেয়ে আছে

ধরিত্রীর পানে।

গরজে ত্রস্ত সিদ্ধ—কূলে কূলে লক্ষ ফণা পড়ে আছাড়িয়া মর্মরিয়া ক্ষণে ক্ষণে কাঁদিতেছে অরণ্যানী দক্ষিণ বাতাসে।

ধরিত্রীর বিষবাম্প ধাইতেছে নিরম্ভর জ্যোতিলোক পানে কুন্দ শুল নিশাখিনী জনহীন শন্দংগীন দীর্ঘ ঋজু পথ। অভিসার যাত্রা মোর দিকে দিকে গ্রন্থে গ্রন্থে নিখিলে, নীহারিকা প্রঃ হতে লক্ষ কোটি ছারাপথ জানায় ইঙ্গীত। আমার পথের প্রান্তে ছিলে তুমি প্রতীক্ষায় একান্ত নিরাল। অকস্মান দেখা হলো তব পনে কল্পনার স্থরলোকে মম, আনন্দের ক্ষীরধারা ছিলো তব বক্ষ ভরি---সর্ব তনিমায় প্রকৃতির মহোংসবে হেরিলাম ঝরে সেই স্থধার নিঝার।

জীবনের সাধ-স্বপ্ন—অফুরস্ত কামনার বেদনা দহন অস্তর ভরিয়া যেন জেগে আছে দীপ সম চির অনির্বাণ। অনস্ত প্রহর আজ স্মৃতির তুরার খুলি এসেছে ফিরিয়া, আমার মাধবী রাত্রি ব্যপ্ত হয়ে রয়ে গেল সর্বকালে হেথা।





### শারদোৎসবে

#### উপানন্দ

কাক নি শ্বালি প্ৰস্কৃত্য তেত্ৰিক লৈ শ্বাৰপ্ৰতি ।

তিনা প্ৰস্কৃত্য কোই স্পান্ধি লা বাল কাত্ৰ ।

তেত্ৰি আৰু স্বালি নি শ্বাৰী লা কাত্ৰ ভাতৰ আৰু লি দিলে কাত্ৰ ।

তেত্ৰি আৰু স্বালি নি শ্বাৰী লাল কাত্ৰ লাভা কাত্ৰ ।

তেত্ৰি সাল কোই কাবে আনা কোন স্বালি আৰু প্ৰালি আনা কাত্ৰ ।

মাৰ্কে কাবি সালে কোন লাভা কাবে আনা কাবে আনা কাবে ।

মাৰ্কে কাব্ৰিল আন স্বালি আন্তিক । নালা সালা লা স্বালি আনা কোন কাবে ।

তাৰ কোন স্বালি আনা স্বালি আন্তিক । নালা স্বালি আনা কাবে ।

নালা আৰু আনা সেই নালিবলৈ আন্তিক । আন্তিনা আনা ভালা ।

মাৰ্কেই প্ৰালিবলৈ স্বালিবলৈ আন্তিন আন্তিন ভালা ।

মাৰ্কেই আনাবালিক আনা বিদ্বিবালিবলৈ আন্তিন আন্তিন ভালা লাভা কোন আন্তিন স্বালিবল ।

তিন্ত্ৰি আন্তিন স্বালিবলৈ আন্তিন আন্তিন স্বালিবল না স্বালিবল ।

তিন্ত্ৰি আন্তিন স্বালিবলৈ আন্তিন স্বালিবল স্বালিবল না স্বালিবল ।

তিন্ত্ৰি আন্তিন স্বালিবল আন্তিন আন্তিন স্বালিবল না স্বালিবল ।

তিন্তিৰ আন্তিন স্বালিবল আন্তিন আন্তিন স্বালিবল না স্বালিবল ।

তিন্তিৰ আন্তিন স্বালিবল না বিন্তিন আন্তিন স্বালিবল স্বালিবল না স

সানক্ষরীর গাগ্মনের বাত্ গনেতে শবং। বৈরাগাব গব তারায় শোনা মার আগ্যনী স্তা—বামপ্রমাদ আব চণ্ডা-লাসের দেশে বাবোমাসই গানে। আসন পাতা। সারাপ্রকৃতি ইংক্ষিত জননীর বক্ষার জ্ঞা। বাঙালীর আর সেদিন নেই। আজ সে হারিয়েতে জীবন সম্পদ। দারিছোর নিষ্ণুর কশাখাতে জজ্জরিত বাঙ্লার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনস্মাজ। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ঘর ভেড়ে এসে ঠাই করে নিয়েছে বিধা। পথত তাদের দেরনাকে। স্থান স্মবেদনার। আন-

বংগ্ৰহাজ্যক চেট্রোল ব্যাহিত ব্যাহিত ক্রেডার আছে যা বংগারী বা নাংপ্রেলিক চিত্রিক পর্যালন বেলেকী রোল, আজি সাবি গুলাকের প্রতি সুব বিজ্ঞানি কিছুই প্রেট **ন**া। সাধ্যেকা পার মূপ নেটা গোনাক। । এটেমন চাল ১ ( এর। **সাবে, নেট** থার সের ব্যক্তিন্দ্রর মধ্যমের বার্লীর ঘরে **ঘরে বস্তুর** গভাব গ্ৰিবে নণ্ডাই আন্তেইকেইকে প্ৰান্থেলাল — খাতে-মুবে গ্রেম্বিরে ক্যুলি ভাগ বান্তা আলে মাছ **স্বই এখন** গ্রান্ত্র কিলেছে, জ্বেগ্রেস্ট্রিধামত তাদের: অট্নভান ৩৬ শাটে সভাবে, ১৮৮৮ বিক্যো পা**ল্পার্ক্রণ-**মহাগা --সাবাবণ গৃহস্থেব নেই কর শক্তি, কেটি সাণ করে বাজার করবে, খণ করবের শক্তিয়ার হারিরেছে সে পাকরে অন্তর্জ অভক হয়ে। সমাপের এক শ্রেণীর বাজির তাদেৱই জে প্ৰজা: ভবিজে সন্থান মৌন মান ইয়ে যাবে প্রতিমা দশনে। ভিডের চাপে কত প্রাণেরইনা বর্নি হবে। যান বাহনের বৃদ্ধিবিস্তারে কত ঘটনা ও ছুর্ঘটনার সঙ্গে হবে আমাদের পরিচয়। দেবীর নৈবেগ আর ভোগ উপকরণ সাজানো হবে চোথের জলে। এত ছংথ বেদনার ভেতরে তবু বাঙালী দেবে উৎসবে সাড়া, প্রাণভরে মায়ের

প্জার আয়োজনে র ১ ১বে। কিন্তু মা পাষাণী, তাই বলে বর্ষে বাঙালীর অন্তরের পূজা গ্রহণ করেও তার জ্বে দ্ব করেলেন না। জ্বেম্য সংসারে স্থের হিরোল দেখা গেল না। ধর্মকেন্দ্রী বাছলা বিকেন্দ্রি। তার অঙ্গছেদ হয়েছে ৮ •

কবি ছঃথে বলেছেন 'আজে। শুনি আগমনী গাহিছে সানাই
ও যেন কাদিছে শুন—নাহি কিছ নাই।'

মায়ের পজাব উদ্দেশ্য প্রহ বা দান্বভাব দ্ব স্করে মান্ত্রের অন্তরে দেবই তাপন। সে উদ্দেশ এখন বার্থ হতে বসেছে। বর যাত্র উবরোবর প্তর তবে নেমে শাচ্ছে, এর পরিণাম একদিন ভয়াবহ হয়ে উঠবে। যে জাতিব প্রত্যেকটি মারুষের মধ্যে জাতীয়তা বোধ আছে, সামাজি কতা বেলে আছে, শিবজ্ঞানে স্কার্জীরে সেবার বাসনাব প্রাবলা আছে---আর আছে স্থেপ্রভাব অভাব, সেই ছাতি ৰ্ড হোতে পারে। ইন্কিশ শ্রাকীতে বাঙালী খন বড় হয়ে উঠেছিল প্রাথপ্রনাধের জল, জাতীযভাবের এমেছিল অস্তিতে মঙ্গায়। তার বামমোহন, ঈশবচন্দ্র বিভাসাগ্র, শুশ্রিমককণ্পর্মহংস, সামী ক্রেকানক, বৃদ্ধিমচন্দ্র, জ্ঞান স্থারেল্ন্র্নেথ, স্থার আস্ত্রেণে, অধিনীকুমান দত্ত প্রভতির মহান অদেশে অকুপ্রাণিত হয়ে সে আয়ুশক্তি অর্জন করেছিল। তাই তার প্রেক দেশজননীর মুক্তি আন্যান সম্ভব হয়েছে: কিন্দ্র স্বাধীনতা লাভের পর সে হারিয়ে ফেলেছে তাব লাতীয় আদর্শ, তাই স্কল প্রকার ত্র হের কাছে আজ লাঞ্ডিও ও অবজেয়, তাই মে আজু জত-স্ক্রিয়। সম্প্রাতিকে নিজের বৃহত্য প্রিবার এইরূপ (बाब यंजिन न। जामर्त, '७ डिमिन मिर्क फिर्क (मान) गार्त ক্রন্দ্র ধারি। একেবারে ক্ষয়িত হয়ে যাবে সমগ্র জাতির জীবনীশক্তি। অভীত বাংলার সংজ্ঞগামরী মূর্বি আবার রূপায়িত হয়ে উসবে, এগভার প্রতায় পেকে আমবা বৃঞ্চিত হোতে পারি-মানি দেশেব ভেতর আজকের দিনের মত সমাজ্যাতী নরপশ্রর উত্রোত্র-আবিভাব হয়। আমাদের দম্মথে আজ জীবন মরণের দমস্যা উগ্রন্থে দেখা দিয়েছে. বিষয়তাক জীবন প্রবাহ আবর্তিত। প্রাণচাঞ্চল্য স্থিমিত। বক্ততা-সর্বাস্থ দেশ। কর্ত্রা ও দায়িপ্রোধের অভাব। আশাবরীর পর্দায় বাজে প্রবীর স্তর।

एँ भारत व भवा फिरव का ठीव कीतरनव देविष्ठिर नाना ভাবে অভিব্যক্ত হয়ে হয়ে। বাংলার স্কুশ্রেষ্ঠ জাতীয় উংসব শ্রীঞ্জি তুর্গাপুজা। এই পুজাবাগুলা হিন্দুসমাজের স্কল স্থবের সকল মারুসের ভিতর আল্মিক সংযোগ স্থাপন করে। এক মত্তিতে দেবী জগনাতে, মহাশ্কির আবার আবাব গ্রভা মতিতে দেশ্যতিক।। ব্রিগচন্দ্র দেশ্যতিকাকেই দশ প্রহরণধাবিণী জগাকিপে দেখেছেন -বক্ষেমাতরম্ সঙ্গীতে ত। বলায়িত হয়ে উঠেছে। মাতৃপজার মধোট বাঙালীর ভাৰজীবনের সকল বিশিষ্টভা প্রোক্তেল ৷ দিক দিগতে নব স্মারোহের বালা। প্রাণে-ক্থিত এক্রাজ্বিনাশি**নী** চণ্ডিকাকে বাড়ালী ভূগ কপে ব্যানে গ্ৰহণ করেছে। নিয়েছে তাকে প্রিবারের ভাপ্নজন করে। তিনি হিমাল্যের করা। শিবের গৃতিল। বংসবে মার তিন দিনের জয়ে তিনি পিতগতে আমেন, ভারপর আবার চলে যান স্বামীর থবে কৈলাদে : এই তিন দিনের ভেত্র বংগ্রেছ আগমনীর **अ**त, तिक्यात आनम्म ५ (तम्बर)

অধ্যান্যজ্ঞানি বৈদিক যাগ্যজ্ঞের একটি অন্ধ ছিল্লানিক উৎসব। একে বর্জন করে কোন যক্ত সমারোহ প্রাচানিকালে হরনি। দেই পারা বহু স্থার যাত্রাপথের মধ্য দিয়ে এসেছে আমাদের কাছে। আজ্কের দিনে যাগ্যজ্ঞের পরিবতে পুজা অর্জনঃ প্রাপাল লাভ করেছে। পাল পার্মাণ ও পূজাকে কেন্দ্রীভূত করে উৎসব অন্থান্তি হয়। অত্যাপ্র রাজিম্বাভয়া অনেক সময়ে উৎসবের বাতায়নপণ কন্ধ করে দেয়। এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাথা উচিত। সমাজের প্রতি মথ্য ও একত্ব বোব ভিন্ন উৎসব সার্থক হোতে পারে না। জনসাধারণের অর্থভান্তার অনেক সময় কতকণ্ডলি স্থায়োগবাদীর অপ্রোশকে অয়থা অপ্রায় হয়, ফলে অর্থ সমস্থার সম্মুখীন হোতে হয়। এদিকেও আমাদের দৃষ্টি আরত রাথা চলে না। ব্যবস্থাপকের অন্থরে অপ্রবরণের প্রবৃত্তি যে দেশে দেখা যায়, সে দেশে কোন অন্থান সকল হয় না।

এসময়ে তেমোদের পূজার অবকাশ। তোমরা অন্তঃ পূজার কয়দিন মনপ্রাণ দিয়ে দেবীর আরাধনায় মনং সংযোগ কর্বে, যাতে মাতৃপ্রসাদে অমিত বীর্যাের অধিকারী হয়ে ভাগাবিড়ম্বিত জাতির হৃতশক্তির পুনরুদ্ধার কর্তে পারাে। তোমরাই জাতির আশাভরসা। যেথানে অসতোর লীলা চলেছে, সমাজঘাতী নীতি অসুসত হচ্ছে.

মার স্বার্থসর্বস্থ মান্ত্র অর্থ শোসণে রাপুত হ্যে করুত্বের

নামে শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্থ হচ্ছে, সেখানে
তোমাদের নিদ্দল্ধ চরিত্রের মহান্ আদর্শের বলিষ্ঠ আঘাত
প্রয়োজন, প্রয়োজন তাদের সমৃচিত শিক্ষা দেওয়া, তবেই
শক্তিপুজায় দেবীর বরাভয় লাভ করে এই জাতি বিশ্ব
সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন পেতে পার্বে। আশা করি
তোমরা এদিকে বিশেষ লক্ষা নেসে, আব স্বজাতির
উন্নয়নে সচেই হবে।

#### 习入

#### শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

অনেক - গনেক দিন আংগে, এক এখা দক্ষণা বাস কাজে: । তাদের ভজনেব মধ্যে সভীর ভালবাসা। এমন কথা যে ভাগে। দেবীৰ পাত্ত ঈগ্জাগগো, মৃত্য এমে যুক্ত গতিকে ভিনিয়ে নিল

শোকে এবার সামী মৃত। সার কবরের কথা প্রস্ত তবতে পাবে ন : কিন্তু মৃত্যার কলে সব স্কের্ছই সমান শর মৃত্যাক দেই আহে আহে মাটিতে মিশিয়ে যেতে থাককে: যামের লোকদের অসহ এ দুল্ল— হাই শেষে, স্বী সেকে ক্তিল হ ওয়ার চাইকে সে করে চলে যাওয়া শ্রেষ্প মেনে বর্লো। ভল্লভাড়া, ভব্যুবে হয়ে লোকবৃষ্ণি থেকে বরে নদীতে সে বাম করতে পাকলো, স্কৃষ্ থাবার জোগাড়ের লো হাব নৌকাষ্য হিছে সে একবার গ্রামে অসমতে।

শেষে তার করের সাধনায় জীন-দৈতায় ক্রমর বহু গলে গেল। গজীর শোক আর হতাশায় তাজিল। গ্যে নদীতে উদ্দেশসীনভাবে সে একদিনভেসেবেডাচ্ছিল। গ্যন সময় এক দৈতা তার কাছে হাজির। সে বলতে, গহামা করার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু, জেনো, এক গনের ভাগা বদলে দেওয়া সব সময় বিদ্ধমন্তার প্রিচয় দেয় । বিজের ভাগাকে স্বীকার করে নিতে জানা চাই। গোক, সভিচাত যদি, বৌকে তোমার বাচিয়ে তুলতে পারি···তবে ভরষ। করি পরে এর জলু আক্ষেপ্ করবেনা।

লোকটি বললে, সেই তে। তার প্রাণের আশা। আক্ষেপ সেকরের নঃ।

তবে তাই থোক— -বলে—-দৈত্য লোকটির হাতের আন্তুল দীর্ণ করে দিল, আর এক ফোটো রক্ত শবদেহের উদর করে পড়লো। দেশতে দেশতে সে বেচে উঠলো—আগের মতই ফেনর, তেমনি সঞ্জাব:

ভারা নদীতেই বাস করবে ঠিক করলে; তাজন। কিন্ধু 
ধকদিন থাবার আহ্রণ করে আম থেকে ফিরলে; স্থান 
লোকটি দেখে জন্দরী স্থা ভার সেখানে নেই। নৌকাঘর 
থালি। স্থা নাই! উচিয়ে টেচিয়ে ভাকলে, সে-কেন্ন 
মাডা নেই। তর খুজতে তাকে কেন্দ্র স্থাই হল না। 
কাছেই অহা এক নৌকাম অপ্র একজনের সঙ্গে স্করাদের 
জহা বাড়ী ছেডেছে সে। স্বামী ভার বহু অন্তর্বাধ করলে; 
কিন্ধ কেন্ট্র ফল্ছল না। ফিবে আসতে সে নারাজ। 
গারহান্ত মাত্র কাজ করতে মেত্র ১৯৪ন।

াশ বলতে চাইলো: কতদ্ব অক্তজ্ঞ দে। ভার স্থিতীয় জীবন কি তাবহু দেওৱা নয়।

ধ্বতী প্রশেষ নৌকাব ছই থেকে উত্তর দিল্। বছক্ষণ চললে, তাদের বংক বিত্ত । অবংশ্যে প্রী জানালে, তার সঙ্গে কোন স্থন্ধই প্রক্রেন। আব । সে তার রক্ত বিন্দ্ ফেবত নিতে প্রে।

যাধার থেকে একট, লথাকরে তেন নিয়ে প্লকে সে তার অংশল বিদ্ধ করে দিল । বড়ে। স্ক্রা বিন্দু ভিটকে নদীর জলে তেনে গেল। সঙ্গে সংস্কারতে ল্টিয়ে প্রতার ধলায় আমীর ফিবিয়ে আন, জীবন। তার শরীর আবার ধলায় মিশে নদীর জলে ভাসতে লাসলে, । ক্রমণ সেই দ্লা ছোট ভোট কীটে প্রিণ্ড হল, তাই থেকে জন্মাল—
মশা।

দৈতোর কথা মনে প্ডলেং লোকটির। একতজ্ঞ স্থীর জন্ম কাদলোন। সে। আবার সে বিয়ে করলো। তারই স্থান স্থৃতি আম্বং।

খানে অক্তজ্ঞ প্রলোকটি তার ক্ষেত্তি ও জ্ঞা হলতে পাবে নাট সে একটি মশাব পরিগত ক্ষেছো। তার সেই জ্ঞাজানাবার জন্ম তার পিন পিন শক্ষেমান্ত্রক পে উত্যক্ত করে মারে—কার, সেই এক ফোঁটা রক্ত দিরে পাবার জন্ম সে হল ফোটায় —থা দিতে পারে তাকে সেই জীবন। \*

দক্ষিণ ভিয়েথ-নাম-এর কাহিনী।

## পূ**ড়োঁর মেল**া প্রভাকর মাঝি

প্রভার মেলা, প্রভার মেলা। বেশ ভ্যেছে মাজিক থেলা। কাগজকৈ ছাথ ফ-মন্থরে। কেউটে সাপের বাচ্চা করে। ঐ ওদিকে নাগর দোলায়। ফর্ত্তি করে চড়বি কে গার। তালের ভেপ আন্নি কে ঘর. বাজ্বে খাস। ভাপের, ভাগের। বাস ছটেছে পাপর ভাজার, मत, याता मा अभितक आता भिं। १६। भाष्टित ५४८५ १ গ্রাস্থিত কেপ্তনগর থেকে স সেললেডের ইাস-হারেসন এক ঠেছে বক দেখতে কেমল। চোথ পিট গিট পুতল কংহ। বেলন রিবণ ইচ্ছেমতেঃ কোনটা ছেডে কোনটা খুজি ৮ সাতাশ নরাপরসাপুলি দেখতে চত্রিক মেলাটার চাক বেজেছে সন্ধি প্রার।





চিত্ৰগুপ্ত

লোহার জিনিষ্পত্নে 'মহটে' (Rust) পড়ে, ৭ জোমনা भवाष्ट्र (५८९८६) এवर জाला। किय किय कि জন্ম লোখাতে এমন 'মরচে' ধরে, সে তথা হয়তে। তোমাদের অনেকেরই স্তিকভাবে জানা, নেই। তাই আজ বিজানের এমন একটি বিচিৎ মহাব খেলার কথ; বলজি: যা থেকে এটামরা এলাহায় 'মরচে' ধরে কেন. সেই অভিনৰ রহজের আসল এগাট্যর মোচার্টি পরিচর প্রারে। অস্ত্রপাপ্রিচরই নয়, বিজ্ঞানের এই আজের থেলাটিব কলা-কৌশল আবত কলে, বেশমা নিজেৱাং शहरत शहर : विभाव कर्म भारत के कर्र । अ शानि विभाव যে মুক ট্রুরো লোখাতে কড গামিলে মরটে জনে वरसरका कार्यक, अभिक भिरस विधान करत रमशरम. অন্যায়েসেই এই অভিন্যুম্ভার বিজ্ঞানের খেলাটির নান দেওয়া থেতে গাবে -'লোহাতে সর্চে-পরাব হিসাব নিকাশ' । তথন শোনো - এ খেলাটির বৈজ্ঞানিক কল, কৌশলের ক্যাহিলী।

ক্ষেত্রত মন্ত্র প্রার হিসাবে নিকাশ র ত থেলাটির গল চাই বিশেষ করেন্টি সাজ-সরস্থান গোড়াতেই তার মোটামটি ফদ্দ দিয়ে রাখি। স্কুট্রার বিজ্ঞানের এই বিচিত্র থেলাটি দেখানোর জল দরকার-রবারের ছিপি-সমেত ভ্যুধের একটি থালি বোতল সচরাচর বাজারে বিশেষ-বিশেষ পরণের ভ্যুধ রাখবার জল যেমন বোতল বাবহার করা হয়, তেমনি-পরণের জিনিত্র কাচের ভৈরী একটি ফাপা-নল ( Hother chares tube অল্প একট্ 'মিরকা' বা 'ভিনিগার' ( Vinegar'), কাচে গেলাসে-ভরা এক গেলাস জল, কিছু লোহাচ্র (Ironfillings) অথবা 'লোহার-স্তো' (Steel-wool) এবং ওয়ুধের শিশির ছিপির মাঝখানে ফুটো করবার জন্ত বেশ মজবৃত একটি ছুঁচ — সাধারণতঃ চটের থলি সেলাইয়ের কাজে যে-ধরণের মোটা এবং লক্ষা ছুঁচ বাবহার করা হয়, তেমনি জিনিষ। ছুঁচের অভাবে পেন্সিল-কাটবার জুরি দিয়েও এ কাজ সারা চলবে।

এ মন মরঞ্জাম জোগাড় করার পর, থেলাটি দেখানোর গাঁগে, আরো কয়েকটি জকরী কাজ সেরে ফেলতে হরে। এথাই প্রথমেই অহা একটি পারে 'সির্কা' বা ভিনি গারের' আরকে ঐ লোহাচ্র কিছা 'লোহার-সভাকে' বেশ কিছুক্ষণ ভালো করে ভিজিয়ে স্যাত্ সেতে (Moisten) করে নাও। এওলি 'ঘাগাগোড়া নেশ ভিজে-ন্যাত্সেতে গো, আরকের পার থেকে লোহাচ্র অথবা 'লোহার-সভা বুলে নিয়ে রবারের ছিলি ওয়াল। ঐ ওয়েরর থালি বোতলের মধ্যে ডেলে, শিশির প্রায় এক-তৃতীয়াশে (One-third portion of the medicin -bottle) ভরে রাথো। শ্বারে একটি মজন্ত মোচা ছ হ অথবা বার্যার ছিলি ছিলে বার্তনে ঐ রবারের ছিলি জিলে বার্তনে ঐ রবারের ছিলি জিলে বার্তনা ঐ রবারের হিলি জিলে বার্তনা ঐ রবারের দিলা জিলে বার্তনা ঐ রবারের ছিলি জিল করে সালালি ভিলির জিল মার্যার জিলে করে লালি ভিলির জিল মার্যার ভিলির জিলে করে লালিছিল স্থান একটি 'স্কান । Bore । বানাও সে, ভার ভিতর দিয়ে করের ফাপো-নল্টিকে সেন



শুহজেই উপরের ছবির জাদে ছিপির মধ্যে প্রবেশ ন্যানো যায়। এমনিভাবে বনাবের ছিপির গড়ের ্তবে,কাচের ই কাপা-নল্টিকে পরিয়ে নিয়ে, আরকে- -ভেজানো লোহাচ্ব অথবা লোহার-সতে। ভিত্তি ওয়ধের বোতলের মথে ছিপিটাকে বেশ পাকাপোক্তভাবে এঁটি বিসিয়ে দাও। তাহলেই ওয়ধের বোতলের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে এব' ঐ রবারের ছিপির গছে কাচের নল-আঁটা বোতলটিকে জল-ভরা গেলাসের উপর উরুড় ব। কুম ÷ করে ধরলেও, বোতলের ভিতরের লোহাচ্র কিমা 'লোহার-সতো' বাইরে গড়িয়ে পড়বে না এতট্ক।

এ সব আয়োজনের পর, স্তক করে। থেলা-দেখানোর • পালা । বন্ধবান্ধৰ অবি অন্ত্রীয়ত্তনদের সামনে এ থেলাটি দেখানোর সময়, প্রথমেই একটি সমতল-টেবিলের উপরে অর্থেক জল-ভর। কাচের গেলাসটিকে সাজিয়ে ' রাখে। তারপর, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে. ঠিক তেমনি-ভঞ্চীতে ভিপির গতে নল-ঘাট। লোহাচুর বা 'লোহার-জতে।' ভাড বোহল্টিকে **জ**লেব **গেল্সের**' মাখার উব্ভ করে ধরে, কার্চের নলের 'ঝোলা-মুখট্টি'কে (Open-end of the glass tub ) ঐ গেলাসের, জলের মধ্যে ভ্রিয়ে দূরি। এভারে কিছফণ রাথবার পরেই দেখনে ডিপি খাটা বেশংলের ভিতরের লোহাচুর বা 'লোহার প্রতার' প্রবে নুনশ্য মের্ছে সরতে স্কুক করেছে । এই মরচে ব্যার কলেটি কিন্তু হবে খবই भारतः भारता-स्मारक्षेत्रः । शाक्षाच्याकः कारतः अन्यत् जान्ने াতিমত বৈণা বরে বেশ থানিককণ নজৰ রাখতে হবে, বিজননের এই রহজমণ অংজব ঐকার পরিচল প্রেয়র জ্ঞা এ প্রাণ্যার করে, স্থ্র লে লেইছের বা 'লোইছর-১' १८९४ विदेश भारत भारत । १८५४ १ छ। अस् तबर (भश्रत् বিজ্ঞানের বিচিত বাতি গ্রহণারে, কাচের ঐ ক্যাপা-নলের মধ্যে দিয়ে ধারে পারে গেলাসের জল প্রবেশ করে: ক্ষাণঃ উপরের ই ছিপি আচা বোর্গের দিকৈ এগিয়ে, যাবে এব শেষ প্যান্ত বো হলের ভি ংরটি ও কারের নলের। এক-প্রধান জলে ভ্রাট হয়ে টুঠবে।

এমন আজন-কান্ত ঘটনার কারণ, বোহলের ভিতরের লৈছাতে 'মর্চে ধরতে (Rusting) স্তক করলেই, ছিলি-আটি বোতলে জমশঃ 'অম্থান' বা অক্সিজেন', (Oxygen) বান্দের অভার হব। তার ফলে, গেলাসের মধ্যে ছিরিনের্গণ কাচের ই ক্ষণো নলের মধ্যে দিয়ে বাইরে, নীচেকার-জলে যে বাড়তি 'অম্থান' রা 'ক্সিজেনে'

ৰাষ্প মজত রয়েছে, সেটুকু ছিপি-আঁটা বোতলের ভিতরের 'বায়ু-শুক্তা' ভরে-তোলার আকর্ষণে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ উঠে আসে উপরে। কাঁচের নলের মধ্যে দিয়ে নীচেকার গেলাস থেকে ছিপি-আটা বো ডলের ভিতরে বাপের এই 'উর্দ্ধগতি', চোথে দেখতে পা ওয়া যায় না · · কাবণ, ৰাষ্প অ-দৃশ্য Invisible পদার্থ ... তার অস্তিত্র অস্তত্তব করা যায় ... পরোক্ষভাবে বোঝা সম্ভব, কিন্তু আদৌ নয়নগোচর হয় না! তবে, কাঁচের ফাপা-নলের মধ্যে দিয়ে নীইচকার জল-ভরা গেলাস থেকে উপরের ছিপি-আঁটা বোতলের ভিতরে অ-দৃশ্য 'অক্সিজেন' বাষ্পের এই 'উদ্ধগতির' স্তপ্ত পরিচয় মেলে—বিজ্ঞানের বিচিত্র একটি রীতি লক্ষ্য করলে। ছিপি-আটা বোতলের ভিতরকার 'লোহার' গায়ে 'মর্চে'-ধরবার ক্রিয়া স্থক হবার ফলে, 'অক্সিজেন' বাপের অভাব-মেটানোর জন্ম যে প্রবল আকর্ষণ' স্ঠি হয়, সেই আকর্ষণে কাঁচের ফাঁপা-নলের মধ্যে দিয়ে নীচেকার গেলাদের জল কেঁপে-কুলে ক্রমশং উঠে আসে উপরের ঐ বোতলের নলের নীচেকার গেলাস থেকে কাঁচের লোটা ভ্রা বো হলের পানে উপরের 'উদ্ধগতি' দেখেই স্তম্পইভাবে বোঝা যায়—বিজ্ঞানেব তাছাড়া, গেলাদের অভিনৰ লীলা-রহজা এই 'উদ্ধৃপতি' দেখে অনায়াদে হিসাবনিকাশ করে সন্ধান পাওয়া যায়, বোতলের ভিতরের 'লোগতে' কি পরিমাণে, কতথানি 'মরচে' পড়েছে ! এ হিদাব কথে দেখতে হলে, ভালে। করে নজর রাখ। প্রয়োজন- লেহি।-ভর্ত্তি ছিপি-আটা বেতেলের ভিতরের 'অক্সিডেনের' অভাব-शृद्धांत आकर्षात, कारहत नालत भारत मिर्देश गौरहकात গেলাসের জলটক ধীরে ধীরে উপরে উঠে এসে কতক্ষণে ঐ ওয়ুধের বোতলটি এবং কাঁচের নলের এক পঞ্চমংশ ( one fifth portion of the glass-tube ) ভরে তোলে ৷ নিজের। হাতে-কলমে বিজ্ঞানের এই মজার খেলাট পরখ করলেই, দেখতে পাবে যে বোতলের ভিতরকার লোহার . গায়ে 'মরচে' প্ডার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার দঙ্গে দঙ্গে ক্রমশঃই বাতাদের যত অভাব ঘটবে, তত্ই সেই বায়-শূলতা পূরণের আকর্ষণে,কাচের নলের মধ্যে দিয়ে নীচেকার গেলাদের জল ধীরে ধীরে কেপে-দুর্বল উপরে উঠে এসে পুরে। বোতলটি এবং ফাঁপাইনলের এক-পঞ্চমাংশ স্থান ভরাট করে তুলবে।

এই দেখেই হিসাব কৰে সন্ধান মিলবে ধে-ইবীতাসে 'অঝিজেন' বা 'অমুযান' বাষ্প রয়েছে প্রায় 🧎 তাছাড়া আরে৷ বুঝতে পারবে যে বিজ্ঞানের বিচিত্র 'অঝিজেন' রীতি-অফুসারে বা 'অস্ত্রথান' বাজের সংস্পর্ণে এসে অভিনব রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার (Chemical Combination) ফলেই, পোহার গায়ে 'মরচে' পড়ে। বিজ্ঞানের ভাষায়—'মর্চে'-পড়া ব্যাপারটি হলো—'বিনা-আগুনে নিতান্তই ধীর-গতিতে লোহ-পদার্থের বিশেষ এক-ধরণের দহন-ক্রিয়া' ( A sort of slow-burning of iron without a flame )! অথাং, আপ্তনে কাঠ, থড়, কাগজ ব। কাপড় পোড়ালে, সে মুব যেমুন জলে ছাই হয়ে যায়, 'অক্সিজেনের সংস্পর্নে অভিনব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার, ফলে, লোহারও তেমনি 'মরচে-ধরে' রূপান্তর ঘটে এবং সহজেই ভাইয়ের মতো গুড়িয়ে ধলি-কণা হয়ে ঝারে পড়ে।

এবারের মজার থেলাট থেকে বিজ্ঞানের এই বিচিত্র-রহুন্তের স্কুম্পট পরিচয় পাবে তেমের।। পরের মাদে এ-ধরণের আরেকটি মজার থেলার কথা জানানোর ইচ্ছা রইলো।

## **ভূই পথিক ও ভালুক** সতীন্দ্রনাথ লাহা

। কথামাল। ।

জুই বন্ধ ভেবেচিন্তে ঠিক করে একথোগে—
রোজ সকালে করবে এমন এমণ, ঠিক তাড়াবে রোগে।
এ ওর কাপে হাতটি রেথে
বেড়িয়ে বেড়ান সকাল থেকে।
গল্প করেন সাত সতেরোঃ শরীর কতো ভোগে
ফেরার পথে হঠাং দেখেন ভালক দৈব যোগে।
পথের পাশে বন যে শুক গ্রাম এখানে শেষ।
ভাশক দেখে তুই বন্ধর ভয়েই খাড়া কেশ।

এক বন্ধ জোরসে ছোটে,
ক্রিক করে গাছেই ওঠে।
থার এক ক্রিকিশোয় মাটিতে বুরেই পরিবেশ।
জানতো বেন্ধ ক্রিকিয়ে না ভাবুক জীবন ধাহার শেষ॥

ভঁকলো ভালুক ভাহার দেহ ভাবলো এ প্রাণ্ঠীন।

চললো তথন অন্ত পথে, বুথায় গেল দিন।

মিট্লে বিপদ গাছের থেকে

আর এক বন্ধু শুধাল ভেকে—
ভালুক থেন বল্ছিল কি—তোমার কানে কানে ?
কি ছিল ওব বলার মতো, বকা হানা তো মানে।

ভূঁই-এ শোগা বন্ধ বলে, রাগ ক'রো না ভাই !
বললে ভালুক দামী কথা, তুলনা যা'র নাই।
বিপদ দেখে যে যায় দ্রে
(তাকে ) বিদায় দেবে মধ্ব স্তরে;
যোজন দ্রে থাকবে নিজে, তাগে ক'রো ভার ঠাই।
এমন ৰন্ধ থাকাবে চেবে নাই থাকলো ভাই॥

## ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

>। দেশের বাড়ীভেফেরার আজব **হঁয়া**লি ৪



উপরের ছবিতে বাঁ-দিকের সারিতে দেখছো—পর-প্র শাজানো রয়েছে, তিনখানি গ্রামের গোলপাতায়-ছাওয়া ঘর ... আর ভান-দিকের সারিতে সহরের পথের মোডে পোটলা হাতে দাজিয়ে রয়েছে, তিনটি কিশোর ছেলে। এ তিনটি ছেলে সহরের ইস্কলে পড়াশোন। করে এথাকে দেখানকার ইক্ষল-বোর্ডিঙে। প্রভার ছটিতে এর। তিন্জন সহর ছেডে ফিরে চলেছে দেশে—মে যার নিজের ঘরে। প্রথম ছেলেটি ফিরবে এক নম্বর ঘরে, দ্বিতীয় ছেলেটি-তুই নম্ব ঘরে, আর ততীয় ছেলেটি তিন নম্ব ঘরে ... মুগাং, যে যার আপন-আপন দেশের বাডীতে -- প্রিয়ন্তনদের কাছে। এরা তিনজনেই চায়, খুব ভাডাভাডি যে যার নিজের ঘরে ফিরতে অকারণ বেশী পথ ঘুরে ছটির সময়টক নই করতে কাজেই কোথাও এতটক না গেমে. রাজী নয় কেউ। অল্পপ মাডিয়ে এই তিনটি ছেলে চটপট ফিরে থেতে চায় তাদের প্রভোকের দেশের বাডীতে। তবে ঘরে ফিরবে এরঃ প্রত্যেকেই একা-একা---আগাগোড়া যে যার স্বতম্বরে তিনজনের কারে) দঙ্গে কারে যেন দাক্ষাং না হয় পথের কোনোখানে কোথাও। অর্থাং, সহর থেকে দেশের नाषी भर्ताच मानाएँ। भथटे, बका প্রত্যেকেই চলবে य যার নিজের নিজের নিজিষ্ট রাস্থা ধরে এবং এমনিভাবে পথ-চলবার সময় এদের তিনজনের কেট যেন কারো দেখা না পায়--এই হলো আজব হেয়ালির সর্ত ৷ এই সর্ত মেনে, বন্ধি খাটিয়ে তোমবা এবারে পেন্সিলের রেখা টেনে এঁকে দেখাও তো—এই তিনটি ছেলে কি উপায়ে সহর থেকে বেরিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাক্ষাং এডিয়ে, কত অল্প পথ মাডিয়ে, যে যার নিজের দেশের বাডীতে ফিরে আসবে ৷

#### ২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ঘাঁধা গ

মোটা ত্'অক্ষরে আমার নাম। থাকি জলে। মাঝে
মাঝে ডাঙায়ও আদতে হয়। শিরচ্ছেদ হলে, ধড়টার
আর গরীবের ঘরে থাকা পোষায় না... একদম বড়লোকের
বাড়ী! মধাবিত্ত লোকের বাড়ীতেও কথনও কথনও
থাকতে হয়। আর যদি ধড়টা উড়ে থায়, তাহলে মৃগুটাই
থে তোমাদের বৃকে তুলে নেবে, তাই নয়...সে না থাকলে,
তোমরা বাচতেই পারতে না—এ পৃথিবীর মৃথও দেখতে
পেতে না।

রচনা:—ওন্ধারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( বালী:

🥑। লগদাৰ ১৮খনে এই জ্যোগ। এই স্ত্রাগে পুকুর থেকে কিছু মাছ ধরে নিতে হবে। সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে পুকুরের মালিক মাণিক ভটচান্ত কি একটাকালে কোলকাতায় গেছে। কাল ফিরবে। মহাক্ষরিতে জগদীশ তপুরের খাওয়াদাওয়া দেবেই পুকরে ছিপ স্থতো নিয়ে বসলো। কিন্তু সঙ্গে সংস্কৃত পুকর পাড়ের তিন বাড়ী থেকে তিনটি ডোকরা এণে হাম্ল। স্কলকরলে। মাণিকবাবু তাদের পুক্র আগলাতে বলে গেছে ৮ নিরাশহয়ে জগদীশ ভিপ ওটোতে আরম্ভ করলে। ডোকরাদের একজনবললে, -ধরতে দিতে পারি, যদি:তুমি গ। ধরবে ভার অর্দ্ধেক মাছ প্রবে আমাকে দান এব একটি মাছ কাউ দান ৷ যক্তিটা দ্বিতীয় জ্নের মন্দ লগেলে। ন।। সেবললে, আর ওকে দিয়ে যা থাকবে, তার অন্ধেক আর একটি মাছ ফাউ, আমাকেও দেবে ৷ তত্যি জন বললে, --তা বেশ, ওচের তুজনকে দিয়ে যা থাককে, তাব অদ্ধৈক আর একটি মাচ ফ্রান্ট আমাকে দেবে ! - উপায় না দেখে এগদাশ ভাতেই **রীজী হলে**টি বাড়ী দিবলে প্রদীশ মান প্রতি মাছ **্বীরে ্িবলে**। ে।, কতগুলি মাছ ধরেছিল সে ?

রচনাঃ -- শ্রিকফশন্ধর চট্টোপাধ্যয়ে ( নবদীপু )

#### প্ৰসাদের 'ঘ'াথা আর হেঁ স্থালির'

উত্তর 🖇



১। উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনি-ধরণে দেশলাই-কাঠিগুলিকে সাজালেই অনায়াসে এই পাচটি সমান-মাপের চতুঃদাণ-থোপ রচনা করতে পারবে।

২। শরং

৩। প্রাথা

## গভ সাসের তিন্তি প্রাথার সঠিক উত্তর দিয়েছে ৪

চপল ও বন্দনা ( বারাজীপুর ), কর্মনা, অশোক, সীতা

ও গোত্য ঘোষ (१), বিনি ও রনি মুখোপানায় (বোরাই), সৌরাংও ও বিজয়া আচার্য (কলিকাতা), কুলু মিন (কলিকাতা), পুতুল, স্তুমা, হাবল, টাবলু (হাওড়া), মিতা, বিষ্ণু, কামতোল (ছাবভাঙ্গা) শংকর চক্রবর্তী (নবদ্ধীপ) নিমল, খামল, পরেশ ও অরুণা (নবদ্ধীপ) প্রশাস্ত, অরুণ, অপন (ফটাগোদা) মরারী চৌবুরী ও অপন ঘোষ (ফটাগোদা).

#### ় গত মাসের হুটি প্রাপ্রার সঠিক উত্তর দিকেছে ঃ

. বাজ, ( কেশিয়াড়ী ), খমিডা লাহিডী ( কলিকাডা । थ्नीत्कमात कञ्च ( (भड्यत ) ५०%। उ भागतकत ४० । কলিকাতা ), কণ্ট চক্রকী (জল্প্ইড্ডি) প্রত ব্যানাত (वाभणका) कभाती (वश) (धार ५ ७)। श्री श्री । ५ ५) (জাসপ্রনগ্র) মণ্টা, বুচি, প্টালালা ও শৈল ( মীরাচ जराष्ट्री, डोशंकत अभेभकत तामाजी । (भिन्नीश ' · অক্টরার্ম ও পরার । মেদিনীপুর ) শিবপ্রসাদ্মান্টিপা প্রত বিভালেয়ের ভার্বন, স্থানন কও (বিশ্ভারতী ) স্বা চৌধুরী ও প্রবার মুখোপাধার। কাতবাজগড়। কমলেশ মুখোপাধারে (মেদিনীপুর) আলো, ত্লান ও চাল (तां छेत्रक्त्वा) देवा, भीवा, नानन्, त्रक्, हछी. वाठी, त्रां ः স্পু, পতু (কিষ্ণগ্ঞ) কাশীনাথ রায় ও - শুজা ব (কুচবিহার) সন্ধা চৌধুরী (ফ্টাগোল) ননীগোপাল প্রতীশ, অশোক, অধিপ ( ক্রফনগর ) সিদ্ধার্থ ও সোমনাং বস্ত (বর্ণমান ) চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর ) স্থানি: অধিকারী চলন, ধর্মদাস, রণজিং মণ্ডল (পঃ দিনাজপুর) मङािकर मान (निष्ठे जालिश्रुत) त्रतीन मिनमा, रश्येष कानः চিত্রলেথা চৌধুরী (শিউলিপুর) মদন ও নারায়ণ মিশ (মেদিনীপুর) দিগ্রী, দণা, বুচকু (কলিকাতা) ক্রফা, টাং ধনু, চন্দন ও অলোক ভট্টাচার্য ( লাভপুর )।

#### গত মাদের একটি ঘাঁধার স্তিক উত্তর দিয়েছে 🤋

বিশ্বনাথ, দেবকী, মুন্না (কলিকাতা), বুরু ও ি গুপ্তা (কলিকাতা)।

## जलयाल्य कारिनी

पित्रभर्षी विवृद्धि



কালে-কালে আদিদ মুগের
মানুষের জান-রুদ্ধি ও
মান্তাতা বিকালের মঙ্গে
সংস্কে ভারা ক্রমশঃ ঠেরী
করতে শিখলো গাছের
মোটা গুঁড়ি কুরে বানালা
বিচিত্র-ছাঁদের এই এব
ডোঙা আব সাল্তি
জাতীয় জলমান। এই
বরণের অভিনব জনযাল
চড়ে চুর্গম সাগরের
রুকে পাড়ি দিয়ে এক
দেশ থেকে অস্ত দেশে
ঘাভায়াত কর্যো ছামেশা

বাতারাত কর্মা রাজা ব্রুড়-জনের দুর্ব্যোগ-বাধা তুদ্ধ করে। একানেও **দুর্মিয়ার** অনেক দেশে এ-ধরণের ভোঙা আর রানেতি **নৌকার** রীভিন্নত ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাম । পুথিৱীর আদিম: মুগে আরুম যথন ক্রমশঃ उत्तव-श्रूञढा राग डेवेल नागामा अवश নানা বৰুঘের পাথর, তামা, ব্লেক্ত আর कार्षेत्र केन्द्री शांक्रियान कानशत कराज শিখনো, তথন তাকা তাদের গিরি-গ্রহা-কৰ্মৰে আশ্ৰয় আৰু বন-জন্মনেৰ ৰাসা ह्मा एक एक एक प्राप्त के प्राप्त পড়ে ৰসৰাম পুৰু কৰে। এতাৰে দেশ-দেশাবৰে धालगाज कराजा जारा ताता डेभाए - (कर्डे চনতো সনপথে, আবার কেউ বা পাডি জন্নাতো জলপথে - নদী, খাল-ৰিল... গ্ৰহন कि, पूत्रकु आगत भाव राय। जलभाश পাতি দেবাৰ সময় আদিম-মানুষেরা তথন बारशब कब्राउत बड़-बड़ भाष्ट्रब भेंड़ि 3 लंजा वा वाकलान मार्ड फिल्म छेती अधनलाइ বিভিন্ত কাঠের বা বাঁশের তেলা। এছারি সব ছোট-বড় তেলায় চড়েই মেকানের धार्षिम- लाकजन धनायात्ररे जलनाथ नार्ष দিয়ে দেশে-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। ক্রাচেই a-धर्मा कार्केड वा वीत्मन दिनी **द्धना**दे ছুলো - পথিবীর প্রথম জলমার। তবে अर्थु स्मकालरे नम्, अकाल्य अ- धनलन कल्यात्व रावशादिक- डेनायानीज एना प्रतिपातं नामा भारत आर्थतिक प्रानुष्टिय अभाउन ।

এমনিভাবেই মানুষ ক্রমশঃ ভাটের ভক্তা গাছের গুঁড়ি, বাঁলের গোছার উপর গাছের বাকন, চামড়া আরু মোটা কাপড়ের আবরন মুড়ে আরো নানা ছাঁদের এবং উন্নত-ধর্মত বিচিত্র

মৰ জনমান বানাতে সুক্ত কৰলো। এ মৰ জনযান চাননাৰ জন্য ব্যৱহাৰ্ক কৰা খনো বালেৰ বা কাটেৰ লগি কিছা দাঁক আৰু হানে। এ-ইৰণেক ডিঙি-বৌকা বা 'ক্যানো'(Conoe) আৰো ব্যবহাৰ কৰে আমেৰিকাৰ আদিন-আধিবাসী 'কেড-ইন্দ্ৰিয়ান' (Red Indian) সম্মানায়ৰ লোকজনেৰা।



এছাড়া কানক্রমে, আজ প্রায় চার হাজার বহর
আগে, প্রাচীন মিশর দেশে সভ্যতা-বিকালের
ফনে, মেখানকার প্রগতিশীল- অধিবামীরা
বানাভে লাগুনো নল-খাগুড়ার (মং১৫)গুছ্
দিয়ে অদ্ধিনর-ছাঁদের বিভিন্ন এই জলমান।
মেই সুপ্রাচীনকাল খেকে আজ পর্যান্ত এই
বর্গের নল-খাগুড়ার ভিনী জলমান ব্যবহৃত
হয়ে আসহে মিশর দেশে। এ সব জলমান ভারী
এদেশের বিশেষ এক-জাতের নল-খাগুড়া খেকে
"পগুলী যেদন মজবুত, ভেমনি টেকসই!

वान अरे ध्यलन क्रूमिन ब्राम भारत आख्य जनमान भारता (तथा मान्न प्रकातन घरी-श्राष्ट्रा प्रपटा। उरव अर्दे व्याज्य-जनमान प्रसुद नित्र नामाना असुद सम्मद्ध, सामाद नादि कृताला व्यापसुद्ध !





সুমবার ও পঞ্চায়েতের ওক্তম নিয়ে আজ আর কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই। গ্রাম-প্রায়েত ও গ্রাম-সম্বায় —এই ত্ট হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভিত্তিস্করণ। একটি জনগণকে শাসন ক্ষমতার অংশীদার করে দেবে, আর অস্টি িজনগণের সমবেত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জাতির আর্থিক শক্তি ও সম্পদকে বাড়িয়ে তুলবে। পঞ্চায়েত আনবে গণ-, তন্ত্র, সমবায় আনবে প্রকৃত স্বাধীনতা—স্বর্থনৈতিক স্বাধী-নতা। আমরা গণতান্ত্রিক রাই ও কল্যাণকর সমাজ গড়ে তুলতে চাই ভারতবর্ষে। গ্রাম-প্রধান আমাদের দেশ। তাই গ্রামাঞ্জে গ্রাম-পঞ্চায়েত ও আঞ্চলিক-পঞ্চায়েত কায়েম · করতে না পারলে গণতান্ত্রিক রাইকেয়ার কথাই থেকে যাবে। আগেই বলেছি যে গ্রাম-পঞ্চায়েতই হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি; এদের বাদ দিয়ে গণতম্বের কোন ভবিয়ত নেই। গ্রাম-পঞ্চায়েতকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, গাছের গোড়া কেটে দিয়ে আগার জল ঢালারই সামিল। ্ত্রকথা আজ সর্ববাদিসমত যে পঞ্চায়েত হলে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ওলোকে বাস্তবে রূপাগ্রিত করার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, বিশেষতঃ আজকের সামাজিক ও মর্থ নৈতিক প্রভিমিকার ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্জে পঞ্চায়েতরাজ ও সম্বায় সমিতি ্সংগঠন অবগুভাবী হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বর্তমান অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্ষেক্ট কথা বলাও প্রয়েজন মনে করি।

ভারতবর্গ সভারত দেশ। অভারত দেশ বলতে আমরা
বুঝিঃ (১) স্বর উংপাদন, (২) প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে
যথায়থ জ্ঞানের অভাব, (৩) প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে
লাগাবার মত স্থদক্ষ কারিগরের অভাব, (৪) স্বল্প মূলধন,
(৫) বৈদেশিক মূলার অভাবে প্রয়োজনীয় জিনিষের আমদানী বন্ধ,(৬) উপযুক্ত পরিকল্পনা ও তার রূপায়নের অভাব,
(৭) ক্রতহারে জন্মহার বৃদ্ধি। এগুলোর বিচারে আমাদের

দেশকে অন্তর্কত ই বলতে হবে। আশার কথা যে, বিগত এক দশক ধরে দারিদ্রের বিক্লভ্রে একটা ব্যাপক সংগ্রাম স্কুরু হয়েছে: কল্যাণ রাষ্ট্রে যা অবগ্রকরণীয় তা করার একটা ७ छ- প্রচেষ্টা স্কুরু হয়েছে। কিন্তু বাস্তব-বিমুখ না হয়ে এ-কথাও আমানের ভেবে দেখতে হবে যে পনের বছরের স্বাধীনতা ও এগার বছরের পরিকল্পনা কি দিয়েছে আমাদের। গত এগার বছরে ভারতবর্গ পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার মাধামে হাজার হাজার কোটি টাকা বায় করেছে— আজও করে চলেছে। তার বিনিময়ে দেশের সামগ্রিক উন্নতি যে কিছুটা হয় নি তা বলি না, তবে সাধারণ মান্থ-ষের জীবন্যাত্রার মান আজে। উন্নত হয়নি। মাতুষের অভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বেড়ে চলেছে—জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে আকাশগামী হয়ে; মধাবিত সম্প্রদায় আজ প্রংসের পথে: অক্টোপাদের আলিঙ্কন ক্রমশই তাদের স্বাস-কন্ধ করে আনছে। কেন এই অবস্থা এই প্রশ্ন এই প্রদক্ষে যুক্তিযুক্ত না হলেও এটিকে গুদামজাত করে রাথাও যক্তিদঙ্গত মনে করি না।

দেশের পরিচালকর্দ প্রায়ই এই মানুলী কথাট বলে থাকেন যে ভারতবর্ষ বাধীন হওয়ার পর নানা সম্পা এসেছে তার সামনে। সমপা যে ছিলে। না বা নেই—এমন কথা বলছি না। জাতির জীবনে মাঝে মাঝে সমপ্রা আসবেই—এ ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ। তাই সমপ্রা এড়িয়ে ধা ওয়ার প্রায় না পেয়ে বরং তার সন্মুখীন হওয়ার জন্মই সব সময় তৈরী পাকতে হবে জাতিকে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ অন্তর্মত দেশ হিসাবে আমেরিকা, রুটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী,জাপান,অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বৈদেশিক রাইপ্রেলি থেকে বিভিন্ন থাতে এপর্যন্ত প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা ঝণ্ণ বা সাহাষ্য হিসাবে পেয়েছে। এ ছাড়া খাল্ম শস্তুও পেয়েছে ক্ষেক হাজার কোটি টাকার। তথু কি তাই ? অনুন্ত

দেশগুলো যেমন সাহায্য পায় বিভিন্ন দিক থেকে —ভারতবর্গ ও তা পেয়েছে বিশ্ববাাক, রাষ্ট্রমক্ষের বিশেষ তহবিল ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে। শুধু ১৯৬১ সালেই রাষ্ট্রসকোর কাছ থেকে ভারতবর্গ পেয়েছে আটানন্দই কোটি ডলার দীর্ঘ-মেয়াদী স্বল্পহার স্তদ হিদেবে। তাহলে ওত স্থাগ-স্থবিধা সত্ত্বেও এ দেশের স্নার্থিক অবস্থার উন্নতি হলো না কেন প দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের সামনে যে সম্প্রা ছিল—তাহলো উদ্বাপ্ত সমস্তা। এ ছাডা আর কোন উল্লেখ-যোগ্যসম্প্রা আমাদের সামনে আদেনি। কিন্তু সে সম্প্রার ও ফুষ্ঠ সমাধান করতে পারেননি আমাদের সরকার। শুধ দওকারণা পরিকল্পনা ছাড়। উবাস্ত সমতার সমাবানে সর-কারের সব পরিকল্পনাই তে। ব্যর্থতায় প্র্যাবসিত হয়েছে। নতুন ভারত গড়ে তলতে হবে –দেশের আর্থিক উন্নতি করতে হবে- এই আদর্শই তে। আছে পরিকল্পনার মূলে। আর এই মহান উদ্দেশ্যেই তো প্রথম পরিকল্পনা স্থক হয় ১৯৫০-৫১ সালে। প্রথমবার খরচ হলো ৩৩৬০ কোটি টাকা. দিতীয়বার ৬৭৪০ কোটি টাকা এবং ততায়বারে থরচ হবে ১১,৬০০ কোটি। গত দশ বছরে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা খরচ করে আমরা কতথানি আয় বাডাতে পেরেছি। এক কথায় আর্থিক স্বাধীনতার স্বাদ আজও আমরা পাইনি। আর্থিক উন্নতির সাফল্য বিচার করতে হলে ছটি লক্ষণ দেখতে হবেঃ (১) দেশের লোকের খাওয়া-পরার ব্যবস্থার উন্নতি: আর (২) বেকারের সংখ্যা কমে যাওয়।। এই তুই দিক থেকে বিচার করলে খুব তুঃখের সঙ্গেই এই কথা বলতে হয় যে - ছটোর কোনটাই আমরা দেখি নি। এক কণায় সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা বার্থ হতে চলেছে। কিন্তু কেন ? জনগণ স্বতঃশৃতি ভাবে গ্রহণ না করলে কোনও পরিকল্পনাই সাফল্য লাভ করতে পারে না। দেশের জন-মনের সাথে পরিকল্পনা গুলোর যোগস্থাত্রের হয়েছে অভাব। रय महकाहौ-यरष्ठव भधा भिरत्र পहिकल्लना छरला नास्टरन कुर्या-য়িত করা হচ্ছে তার সাথে জনগণের কোন সংযোগ নেই। শরিকল্পনা রচমিতাদের দূবদৃষ্টির অভাব, বাস্তব-বিমুখতা ও মজানতা—এই সর্বনাশের মূলকারণ।

দেশের এই অর্থ নৈতিক পট্ডমিকায় আন্ধ্র তাই সব েগ্রে বেশী প্রয়োজন হলে। পঞ্চায়েত ও সমবার সংস্থার স্তৃত্ত াগঠন। লক্ষ লক্ষ গ্রাম নিয়েই তে। আমাদের দেশ। আর

এ দেশের শতকরা আশী ভাগ মানুষ্ট কৃষির উপর নিভর-শীল। যে দেশের প্রতি দশজনের মধ্যে আট জন্ মামুষ্ট ক্ষমির উপর নিভর করে বেঁচে থাকে দেখানে ক্ষির উন্নয়ন-সমপ্রাই হলো আদল সমপ্রা। কুষির উল্লয়নতথা ফসল বাড়ানো এবং উৎপাদিত ফ্রনের উপ্রক্ত মুল্য পা ওয়ার ব্যবস্থা-এই তুটোই হলে। আমাদের দেশের প্রধান সম্প্রা। এই সব সমস্তার স্থাধানে 'সম্বার' একটি অন্মেঘ উপায় রূপে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরে সম্বায় পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনী-য়তা সম্পর্কে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দেশের অভাব-অন্টন, থাত সম্ভা, বস্ত্রসম্ভা ইত্যাদি দ্র করার জন্ম আমরা যে স্বপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তার সার্থক রূপায়ন করতে হলে চাই সম্বায়-প্রচেষ্ট্র বা যৌথ-প্রচেষ্টা (Co-operative Approach) ৷ কিন্তু চুংখের সঙ্গে একথা বলতে হয় যে বলিষ্ঠ সমবায় আন্দোলন আঙ্গে। দেশে গড়ে ওঠে নি।

ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রামের অবস্থা আছে। শোচনীয়। দেখানে, রাস্তাঘাট নেই, রোগে চিকিংসার ব্যবস্থা নেই, নিতাদিন অভাব-অন্টন লেগেই আছে। অন্ধকার, অশিকা গ্রামীণ সমাজের ও অভাবে নিমগ্ন আমাদের গ্রামগুলে।। স্বাঙ্গীণ উন্নতির জ্যেই তে। ভারত্ব্যের নতুন শাসন্ত্যে (Article 40 of the Constitution) গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের নিদ্দেশ দেওয়৷ হয়েছে : কারণ জাতীয় উল্লয়ন পরি-কল্পনার রূপায়নে গ্রাম-পঞ্চায়েত্ই হলো স্বভ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। ১৯১৯ সালের গ্রামা স্বায়ত্শাসন আইনের বলে পশ্চিমবাংলায় ইউনিয়ন বোর্ড চাল ছিলো; কিন্তু ১৯৫৬ সালে পঞ্চায়েত আইন পাশ হয় এব পরের বছর (১৯৫৭ সনের ৩ন: আইন). থেকে ইহা কাষকরী হয়েছে। ছই বা তিনটি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রাম-সভা ( গ্রাম-প্রুরেত ) এবং পাঁচ ছয়টি গ্রাম-পঞ্চায়েত নিয়ে একটি কোরে অঞ্জ-পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। প্রতি জিলায় জিলা-বোর্ডের বদলে জিল। পরিষদ এবং প্রতি ব্লুকে একটি কোরে ব্লক-পঞ্চায়েত গঠনের পরি-কল্পনাও আছে। গ্রাম-বঞ্চায়েত ভ্রধু গ্রাম প্রারের স্বায়ত্ত শাসন ইউনিটই নয়, উন্নয়ন পরিকল্পনা গুলোকে ও রূপ দে ওয়া হবে এট গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমেট। একদিকে গ্রাম-পঞ্চায়েত গ্রামের সমবায় সমিতির কাছথেকে গ্রামের চাধীর

প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী কৃষিখণ, কৃষি-সর্গ্রামইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেনে, আবার অত্যদিকে গ্রামের দ্বল পরিচালনার মাধামে গ্রামের লোকের অশিক্ষা দর করে সাংস্কৃতিক উন্ন-য়নের সর্বমুখী ব্যবস্থা করবে। সম্বায়, পঞ্চায়েত ও স্কল-এই তিনটি গ্রামাপ্রতিষ্ঠানের মাধানেই আসবে গ্রামের স্বাঙ্গীণ কল্যাণ। এই তিন্টি প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর ত্রিবেণী ধারায় পু ভস্নান না করলে কোন পরিকল্পনাই সার্থক হতে পার্বে না। পরিকল্পনা ওলোর সার্থক রূপায়ণে গ্রাম-পঞ্চায়েত যেমন একদিকে ব্লক ডেভেল্প্ মেণ্ট কমিটির সঙ্গে নিবিড যোগাযোগ রাথবে, অন্তাদিকে তেমনি থামের লোকের সঙ্গেও তার পাকবে আত্মার যোগাযোগ। গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনা ওলোর কাজ যথন চলতে পাকবে তথন গ্রাম-পঞ্চায়েত রাখবে দেদিকে সজাগ দৃষ্টি যাতে শ্রম ও মূলধনের কোন অপচয় না ঘটে। আত্মোন্তি ও পারম্প-রিক সাহাধ্য নীতির (self help and mutual self) উপর ভিত্তি করে যাতে গ্রামাঞ্লে মত্যিকারের ক্মী বা বেসরকারী নেত্র গড়ে ওঠে পেদিকেও লক্ষ্য রাখতে ১বে গ্রাম-পঞ্চারেতকে। গ্রামের মাজুধ যাতে গ্রামোররন পরি-কল্পনাৰ বিভিন্ন কাজে অংশ গ্ৰহণে উদ্বাদ্ধ হয়, সেজল গ্ৰামীণ সমাজের বিভিন্ন সংগঠন থেকে ( যেম্ন, ক্লক সজা, যুবক সভ্য, মহিল। মণ্ডল ইত্যাদি ) প্রতিনিধি নিয়ে পঞ্চায়েতের ওয়াকিং সাবক্ষিটি গঠন করতে হবে। সাধারণতঃ গ্রাম পিছ একটি প্রায়েত থাকবে। স্থানীয় প্রিস্থিতি স্কুষ্রী কোখাও কোখাও ছোট খানগুলো একর করে একটি প্রকাষ্থেত এলাক। ধরা হবে। প্রতি প্রকাষ্থেত এলাকায় যাতে দ্বীলোকের জন্মে চটি ও তপনীলগুকু জাতির জন্মে একটি মিট রিজাভ থাকে –সে সম্পর্কে রাজ্যের পঞ্চায়েত আইনে স্বস্পষ্ট ইঙ্গিত গাকা চাই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই একথা বলা যার যে গ্রামীণ সমাজের সর্বন্থী কলানে সাধনের জন্তে সমনায় ও পঞ্চায়েতের মধ্যে সমম্বয়সাধনের একান্ত প্রয়োজন। সমনায় ও পঞ্চায়েতকে আলাদা কোরে দেখলে হবে না; মনে রাথতে হবে যে একটি অপরটির অন্তপূরক (Complementary); তাই স্কৃষ্ঠভাবে কার্য সম্পোদনের জন্তে এই তৃটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি মোটান্টি সীমারেথা বেধে দেওয়াও উচিত। সামাজিক উন্নয়ন ও শাসন সম্প্র কীর কাজের দায়ির পাকবে পঞ্চায়েতের হাতে, আর গ্রামের অর্থনৈতিক কাজগুলোর দায়ির পাকবে গ্রামা সমবার সমিতিও গ্রামান্দির হাতে। প্রথমদিকে গ্রামা সমবার সমিতিও গ্রামান্দির হাতের কর্মক্ষর সম্পর্কে আমাদের মনে কিছু বিভ্রান্তির স্প্রী হয়েছিলো। ১৯৫৮ সালের নভেদর মাদে National Development (ouncile সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাতে স্কম্পন্তভাবে বলা হয়েছে যে গ্রামের অর্থনৈতিক কাজগুলো সম্পাদিতহবেসমবায় সমিতিরমাধ্যমে—কিন্তু তবুও বিভ্রান্তি আজো দর হয়নি। তাই এই বিভ্রান্তির মূল কারণ সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে একট্ আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথম ও দিতীয় পঞ্চার্দিক পরিকল্পনায় প্লানিং কমিশন গ্রাম সমবার অপেক। গ্রাম পঞ্চায়েতকেই বেনী গুরুত্ব দিয়েছিলো। তাই গামের অর্থনৈতিক কাজগুলোর দায়িমও বল্লাংশে দেওয়া হয়েছিলো পঞ্চায়েতের হাতে। কাজগুলোর কতকগুলো এখানে উল্লেখ করা থেতে পারে -(১) গ্রামের উৎপাদন কর্ম্পনী হৈরী, (২) উক্ত কর্ম্মনী বাস্তবে রূপায়িত করবার জল্লে প্রয়োজনীয় বাজেট তৈরী, (৩) সরকারী সাহাম্য গামের মালুসের কাছে পৌছে দেওয়ার মার্যম হিমাবে কাজ করা, (৪) গ্রামের পতিত জমিগুলো চাম আবাদের ব্যবস্থা করা, (৫) থামের মালুমকে গ্রাম-উল্লয়্ন-মূলক কাজে অংশগৃহণে উদ্ধান্ধ করা, (৬) গ্রামাঞ্চলের ভ্রমিম্পার কার্বে সাহা্য্য করা। (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—১০৪ প্রস্থা এবং দিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—১৫২ ও ১৫০ প্রস্থা।

এই সমস্ত কাজগুলোর দায়িত্বই যদি পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়, তাহলে পঞ্চায়েত তা স্কৃতানে সম্পাদন করতে পারবে না। তাই সমবায় ও পঞ্চায়েতয় মধ্যে কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য গামাঞ্চলে এমনক তকগুলো কাজ আছে যেগুলো এই ছই প্রতিষ্ঠানের কোনটির পক্ষেই একক প্রচেষ্টায় করা সম্ভব নয়; তাই সেক্ষেত্রে এই ছই সংস্থার সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন — যেমন পতিত জমিগুলোর তত্বাবধান, হৃমি সংস্থার ব্যবস্থার তত্বাবধান ইত্যাদি। এই কাজগুলোর গুরুলারিত্ব পালনের জয়েট উত্থ সংস্থা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি জয়েট কমিটি গঠন করা হবে। 'প্রোগ্যাম ইত্যাল্য়েশন অর্গানাই

জেদন্ এর পঞ্ম ইত্যালুয়েশন রিপোর্ট এই প্রদঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে:

"Additional responsibility, especially for development works, should not be imposed on the Panchayets at least for sometime to come. The functions of the Panchayets and Co-perative Societies should be clearly distinguished from one another......Ways may, however, be thought out of bringing the Panchayets into closer association with development work in the villages. Arrangement for supply of seed, development of cottage industries etc., are job for the Co-operative Societies and not the Panchayets"

সমবার ও জাতীর উন্নয়ন পরিকল্পনা দপ্তর (Ministry of Community Development and Co-operation) যে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছিলেন তাঁরাও এই কথা বলেন যে পঞ্চায়েত ও সমবায়ের কাজের দায়িত্বের একটা সামারেখা বেঁধে দেওয়া উচিত। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের বিপোটে বলা হয়েছেঃ

"The Panchayet is primarily an administrative body which comprises all the people in the village and has revenue resources and taxation powers, while the village co-operative is essentially a lusiness organisation whose

resources are largely based on contractual obligations," যাই হোক, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রিপোটের অক্সলিপি উথাপন না কোরেও খুব সহজেই একবা বলা যেতে পারে যে গ্রামাঞ্লে কতকগুলো কাল আছে --যেগুলো কেবল পঞ্চায়েতই করবে, আবার কতকগুলো কাজ আছে যেওলে। সম্পাদিত হবে শু। গ্রাম-সমবায় সমিতির মাধামে। এছাড়। কতকওলো এমন কাজ মাছে যেওলে। সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্জের স্থানীয় প্রিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে উভয় সংগঠনের যে কোন একটি দারা সম্পাদিত হবে। আমরা আশা করি যে অনুর ভবিলতে National Development Council সম্বায় ও পঞ্জেত এর কর্মক্ষত্র সম্পর্কে আরে। স্তম্পইভাবে একটা সীমারেখা (तेर्स (१९८७) । এ कर्य। अनुसाकाय (४ अहे १६) म्राज्यात कार्यक्रम मन्त्रक कान इन्एउता क्लेन कता भन्न नव. কারণ থামের সামাজিক ও অধীনৈতিক কাজগুলে৷ একট কাজের ছুইটি দিক মাত্র। ছুইট সংস্থাব কোন একটকে বাদ দিয়ে অপ্রটি সম্পূর্ব নর। তাই সম্বার ও প্রকারেত'— এই চুই সংস্থার মধ্যে যথাস্থ্য যোগ্ডর স্থাপন ও সমন্ত্র সাধনের প্রোজন। স্বাধিক উন্নতি ও স্বাঞ্চাণ কলা। সাধনের জন্মে তাই গ্রাম-সমবার ও গ্রাম পঞ্চারেতক একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে, উভয় সংস্থার পারস্পরিক সাহাব্যের মাধামেই আনীণ সনাজের সভিকোর কল্যাণ আদবে ৷ আর গামীণ সমাজের স্বযুগী উন্নয়নের মাধামেই সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, গড়ে উঠবে কল্যাণকর 318 1

## শরতের কাহিনী

#### শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

দৃষ্টির দিগন্তে ওই শ্রামলের ভাষার স্নিপ্নত।
শরতের কাহিনীকে তুলে' ধ'রে সহজ ইচ্ছায় —
সবুজ চেতনা আঁকে প্রশান্তির নম তুলিকায়ঃ
দিক্প্রান্তের স্বাক্ষরেতে পৃষ্টির এ-নব অভিজ্ঞতা।
মাঠের নিজস্ব বায় ধানের খুনীর মস্পতা
তর্গিত ক'রে দিয়ে, আলোকিত রৌদের মায়ায়
সনেক মনকে আনে প্রতাশার অভিজ্ঞ ছায়ায়ঃ

আগামী কালের স্বপ্ন পায় এক আশ্চণ সভ্ততা!
মেঘের দে-সভ্যস চ'লে গেছে, শেকালা-হাওয়ায়
সাদা পাল নৌকে। হ'য়ে আকাশের বিস্তৃতির স্থরে
সে এখন ভ্রমামান। বহুজের জ্যোংসার ছোওয়ায়
দিগিজয়ী আত্মা তার স্প্ররূপে দেখা দেয় দরে।
সভাবের বাজনায় প্রবায় আনন্দ উফ্লাসে,
শরতের কাহিনীকে এবাই তো ধ'রে রাথে কাছে।



প্রেন থেকে নামতে না নামতেই প্রত্যাশিত বিপুল সম্বন্ধনার মুখোন্থি হতে হল বাসনা ব্যানাজীকে।

হঠাং একদিন একটা দামান্ত একটার রোল থেকে রাভারাতি থিনি বাংলাদেশের চিত্রজগতের নায়িকা হয়েছিলেন, উজ্জল জ্যোতিঙ্কের চোথ ধার্ধানো তাতিতে এককালে যিনি আবালবৃদ্ধ দর্শক-মনোহারিণী ছিলেন, পরিচালক-প্রযোজক যার করুণা রূপাকটাক্ষ লাভের জ্ঞে দদাস্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকতেন, এক্যুগেরও বেশী আগেকার সেই স্থনামধন্ত অভিনেত্রী বৃত্তকাল বাদে বোদাই থেকে বিদায় নিয়ে কিরে এসেছেন নিজের জন্মভ্নিতে।

বছর বারে। আগে বোধাই ফুডিওর সাদর নিমন্ত্রণে চলে গিয়েছিলেন দেশ ছেড়ে। তারপর এক ফুডিও থেকে অন্ত ফুডিও। এক ভূমিকা থেকে অন্ত ভূমিকা। মান-সম্মান যশ অর্থ প্রতিপত্তি। কাগজে কাগজে বিভিন্ন ভঙ্গিয়ায় মনোন্ধকর নয়ন লোভনীয় ছবি। দেয়ালে দেয়ালে আকর্ষণীয় পোটার। দিনেনা প্রিকাগুলোর দৈনন্দিন

জীবনের টুকিটাকি। হাঁচি কাশি থেকে ছবি। সত্যি মিথোর মিশেল থবর।

এক ডাকে বাসনা ব্যানাজীর নাম স্বাই জানে।

সেই বাসনা সিনেমা জগং থেকে অবসর নিয়ে ফিরে আসছেন। আগেকার মত চাহিদা তাঁর আর নেই। স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর আকর্ষণ শিথিল হয়ে গেছে। নায়িকার ভূমিকায় বাসনা এখন একেবারেই অচল। শুর্বিশ্বজ্ঞগং নয়, সঙ্গে সংশ্বে দর্শক ও পরিবত নশীল। পুরোনো মথে তাঁদের কচি নেই। নিতা নতুন ম্থেই তাঁরা বেশী আনন্দ পান।

বয়দ হয়েছে বাদনা বাানাজীর। মেক-আপের চাকচিক্যেও তাকে আর চেকে রাথা যাচ্ছে না। শুধুই বয়দ
নয়। দেহের অভ্যন্তরে এতদিনকার উচ্ছ্ খলতা, অমিতাচারের ভাঙ্গন স্কুল হয়েছে। শরীর অত্যন্ত থারাপ।
বিশ্রাম চান বাদনা। চিত্রাভিনেত্রীর মান দম্মান নাম—
মান্তে আন্তে মৃত্রে যাচ্ছে। যৌবন শেষ। এবার প্রেক্ষা-

্থ লুকোতে হবে চির্দিনের মত।

एक अठे मत्न नर्छ मकलि हाताय । एक्ट्मर्वय नर्गित শেষ পরিণতি।

প্রেস ফোটো গ্রাফার। সিনেমা পত্রিকাগুলির নিজম্ব সংবাদদাতাদের ভিড়। ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্। বন্ধু-বান্ধবের উচ্ছে শিত্র ভিনন্দন। আরো বহুদর্শকের সম্ভন্ধ কোত্হলী দৃষ্টি।

সব মিলিয়ে প্রায় রাজকীয় অভার্থনা।

তবু ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে বাসনা তাকাল এদিক ওদিক, অনেক প্রত্যাশ। নিয়ে কাকে খেন খুঁ জল জনতার মধ্যে।

কিন্তুনা। সে আসেনি।

আর এতবভ আশ্চর্যের ব্যাপার আগে কথনো ঘটেনি বাসনার জীবনে। নিজের হাতে চিঠি লিথে ওকে এয়ার-পোটে উপস্থিত থাকবার জন্তে অন্থরোধ জানিয়েছিল টেলিগ্রামও করেছিল। বাসনা। একটা আর্জেন্ট পৌছনোর সময় জানিয়ে।

তবে কি স্বজিত অস্তম্ভ ?

কিন্তু তাই বা হবে কি করে? বাসনা ভুলে যায়নি মাত্র কটা বছর আগেই কত বড় অস্তম্ভ শরীর নিয়ে কলকাতা থেকে বোম্বাই ছুটে গেছে ও বাদনার ডাকে। যথন মালাবার হিল রোডে বাদনার বাড়ী গিয়ে পৌছল, তথন ওর গায়ে একশো তিন জর।

নিজের অক্ষম প্রভূত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে বিজয়িনী বাসনা মনে মনে খুনীতে কেটে পড়ে মুখে রাগ দেখিয়ে বলেছিল, 'ছি ছি, এত অম্বর্থ নিয়েও তুমি এসেছ ? তুমি <sup>ঠিক আগেকার মতই ছেলেমান্থ আছ স্কৃতি। লতাই</sup> বা আসতে দিল কি বলে ? চিঠিতেও তো কিছু লেখনি ?'

স্থাজিত শীর্ণ অস্তম্ব মান হেসে জবাব দিয়েছিল, ্র্মি ডাক দিলে আমি কি না এদে থাকতে পারি বাসনা ? তোমার লতা এবার অবশ্য সাহস করে মুথ ফুটে থাশতে বারণ করেছিল। বলেছিল তোমার বাসনাদিদিকে িঠি লিখে জানিয়ে দা e- –তোমার শরীর ভাল নয় এই বলে। কিন্তু আমার স্বভাব জানতো? বরং মরতে মরতে ছুটে <sup>চলে</sup> আসতে পারি, তবু চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় না।'

জানে বই কি বাদনা, সব জানে। আর এই জানার

নক্ষের লাইমলাইট থেকে ওঁকে অন্ধকার ধবনিকার আড়ালে। শক্ত নিশ্চিত্ত বিধাদের উপ্রই অটল অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। ওর উচ্ছল সাত ঘাটে গুরে মর। নৌকো শেষ পর্যন্ত ঐ একটি কুলেই বাধ। থাকরে শক্ত বাধনে। इनर्त ना, उनर्त ना। इवर्ति ना। मन रात्न छ मन থাকবে। স্থাজিত থাকবেই চির্দিন বাদনার আচিলে-বাঁধা বন্ধ দরজার চাবির মত। বাসনার বণাকরণের মন্ত্রে মৃধ আত্মবিশ্বত পুরুষের সম্পূর্ণ সত। এবং আত্মাও বাসনার দখলে থাকবে চির্দিন।

> চিঠি লেখার স্বভাব নয় স্কৃতির। কোনকালেই বাদনার কাছে অতি দংক্ষিপ্ত ছই এক কথা ছাড়া ও বেশী কিছু লিখতে পারে না। তবু লতার ক্যাটা স্থলিতের মুথ থেকে শুনে খুব ভাল লাগল না বাসনার। তুজনের মধ্যে লতার স্থান কতট্কু ? আজ লত। যেথানে <sup>১</sup> বদে আছে, বাদনাই দ্য়া করে দেখানে ওকে বদতে **क्टिश**र्ट, विभिरंशरह । लेका दयन जुरल ना थांग्र, वामनाव প্রত্যেকটি ইচ্ছার পায়ে স্থাজিত তার গোটা জীবনটাকেই भ प्र निरम्ब । नाम थ । निरम निरम ।

পুরোনো বন্ধ প্রযোজক ও পরিচালক মিঃ ভাটমল विवार जामवारमञ्ज निया अमिहिलन । म्वारेक विनाय সম্ভাষণ জানিয়ে বাসন। তাঁর গাড়িতে উঠে বসল। কুইনস হোটেলে ওর জন্মে স্থাট রিজাভ করাই আছে।

সমস্ত দিন কেটে গেল। স্থাজিত এলোনা। খবরও <u> क्लिना।</u>

সন্ধ্যার দিকে একে একে খনেক অভিথিই এলেন বাসনার স্থাটে। বিখ্যাত প্রয়োজক সোরাবজী। বয়স্ক অভিনেতা অরুণকুমার, অজিতকুমার, ইন্দ্রভুর ডিরেক্টর মদন লোহিয়া, পূবপরিচিতা কয়েকজন দৈনিক ও সাম্যাক প্রিকার লোক।

চায়ের আসর একসময় শেষ হল। হৈ চৈ গল ওজবের পর অতিথিরা একে একে বিদায় নিলেন। বাসনা বিশ্বিত কুদ্ধ সংশয়াকুল হয়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে। অনিদিষ্ট আশন্ধায়। এ লাইনে চৌদ্দ বছরের উপর আছে বাসনা। এমন কথনো হয়নি। দশ বাবে। বছর ও কলকাত। ছাড়া। কিন্তু তবু যথনি কাজে কর্মে কলকাতার হুচার দিনের জন্তে এমেছে, স্বজিতকে বাড়ি ছাড়া করে নিজের কাছে হোটেলে (त्राथाह। বোমেতে यथनि एएकाह, मन काक कर्म अर्मन

কি চাকরির মায়া ত্যাগ করেও স্থাজিত ছুটে গেছে বাসনার ডাকে। যদিও তাকে বিশেষ কারণে ছু এক দিনের বেশা কাডে রাখতে সাহস করেনি ও।

সেই শান্ত বাবা খাঁচায়-পোরা পোষ। পাখিটির মত স্থাজত প্রকাণ্ড একটা কিছু গোলমাল বাধিয়ে না বসলে নিশ্চয় আসত এখানে।

কিন্তু গোলমালটা বাধাণু কে ? লতিকা গুলতা ? ''

ভাবতেই মাণায় আগুন জলে উঠল। সেই কেঁচোর মত মেক্রন্ডহীন একটা অল্লবয়সী মেয়ের এতবড় স্পান্তবে? এও কি সন্থব? লতিকার নিজস্ব কোন ব্যক্তি-সন্তা নেই। অন্তিজন নয়। সে একটা নাচের পাতুল মাত্র। অনুত্য বেবে তাকেও দ্র থেকে বাসনাই নাচায়। স্কুজিতের মত সেও বাসনার ইচ্ছা দিয়ে গড়া পুতুল মাত্র। লতার মৃত্যুবাণ, জীবন্মরণ - স্ব কিছুবাসনার হাতের মুঠোয়। যে কোন মুহুতে ওর তাসের ঘর এক ফুরে ভেঙ্গে দিতে পারে বাসনা। আর সে ক্ষমতা তার আছে বলেই ওকে স্কুজিতের হাতে তুলে দিতে পেরেছিল নিউয়ে। নিশ্চিন্ত মনে।

অনেক রাত অবধি পুন এলোনা বাসনার। স্থাজিতের টোলিকোন নেই। থবর নেবার উপায়ও নেই কাল অফিস টাইমের আগো। সে কলকাতায় এসেছে অথচ প্রতিকাছে নেই, এমন অভিজ্ঞতা, এতবড় শ্রতা ওর জীবনে এই প্রথম।

আলো নিবিয়ে অন্ধকারে বিচানায় শুয়ে শুয়ে বিগত ধোলো বচরের বিবাহিত জীবনটাকে চোথের সামনে এই প্রথম ভালো করে তুলে ধরল বাসনা।

কান্ট ইয়ারে ভালোবাসার স্থক। উপসংহারে দেখা বেল এম এ পাস করার কিছুদিন পর স্থজিত ইটো-ইটি করে একটা চাকরি যোগাড় করবার পরই তজনে রেজেট্রা অন্দিসের থাতার নাম সই করে এসেডে। এ ছাড়া বিয়ের অন্য উপায় ছিল না। স্থজিত কুলীন ব্রাহ্মণ। মস্তবড় সংসারের স্বচেয়ে বড় ছেলে। আশাভরসাও বটে।

আর বাসনা। জন্ম-পরিত্যক্তা। ক্রিণ্ডিয়ান মিশন সোসাইটিতে প্রতিপালিতা। অজ্ঞাতকুল্শীলা। বিয়ে করে তজনে আলাদ। বাড়ি ভাড়া নিল। **সম্ব**ল স্থাজিতের নতুন চাকরি। আর বাসনার টিউশন। তজনে তজনকে নিবিড় করে পাওয়ার আনন্দে ভূলে গেল আর্থিক অসাচ্চলা। কঠিন পরিশ্রম কুচ্ছ সাধন।

তারপরই হঠাং আলাদিনের আশ্চয় প্রদীপ হাতে পাওয়ার মত কপাল ফিরল। যে বড়লোকের মেয়েটিকে বাসনা পড়াত, তারি এক কাকার কল্যাণে। তিনি সিনেমা ভিরেক্টর।

বাসনা থব একটা স্থন্দরী নয়। তবে আর্ট । মৃথ্দী আর ফিগারও চমংকার। ভয়েস টেপ্তে, ক্যামেরায় চমংকার উংরে গেল। অভিনয়ে আরো বেশা। ত একটা সাইভ পাটে নামতে না নামতেই রাভারাতি একেবারে নায়িকা বনে গেল। ডাক আসতে লাগল চারিদিক থেকে। মোটা টাকার কনট্যাক্টে।

স্থাজিকের ভাল লাগেনি। আপত্তি করেছিল খুন্ই।
কিন্তু প্রত্যেক ন্যাপারের মৃতই এই ব্যাপারেও হার মানতে
হল নাসনার ইচ্ছার কাছে। সংসারে টাকা কে না চায় ?
কে স্থাইতে না চায় ? হাতের মুঠোয় এত বড় স্থায়েও স্বেচ্ছায় এলে তাকে যে ছাড়ে সে তো নিবোধ। কাঁচ-পোকা যেমন তেলা-পোকাকে টেনে নিয়ে যায়, স্থাজিতের স্ব আপত্তি বাসনার যুক্তিতকে তেমনি ভাসিয়েনিয়ে কোল।

তারপরই কলকাত। থেকে একেবারে বােপে। নতুন পাতা ঘর সংসার উঠে গেল। স্থজিত বাধ্য হয়ে ফিবে গেল বাড়িতেই। মায়ের কাডে।

প্রথমে বাদনা স্থাজিতকে বােদেতেই থাকবার জন্যে বলেছিল। একটা চাকার জােগাড় করাও হয়ত অস্থবি। হতনা ওর পক্ষে। কিন্তু প্রথর বুদ্ধিমতী কেরিয়ারিফ বাদনা বাানাজী এর মধ্যেই এ জগতের হালচাল ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। নাচতে নেমে যেমন ঘােমটাে টানা চলেনা, অভিনেতার পেশা নিয়ে তেমনই বিয়ে করা স্বামীকে নিয়ে একবাড়িতে বাদ করাও অসম্ভব। যে লাইনের যেমন রীতি। নানা রকম লােকজনের আসাে যাওয়া। মেশামেশি। আরাে অনেক কিছুই করতে হয়। সেটা স্বামীর চােথের আড়ালে হওয়াই বাঞ্জনীয়। ঘদি স্বামীকে ভবিয়তের জতাে হাতের মুঠায় রাগতে হয়।

স্থাজিতের বাড়ির স্বাই গুনী। গুশ্চান বউ মৃক্তি দিয়ে চলে গেছে বোদাই। স্ক্তরাং স্থাজিত আর একটা বিয়ে করুক।

কিন্ত এথানেও বাসনার প্রবল আপত্তি সার্থক হয়েছে। স্কৃতিত বিয়ে করতে রাজী হয়নি। বাসনা মত দেয়নি।

কিন্ত একজন কলকাতা, অপর বোদাই। এভাবে বেশী দিন চলল না। বাদনা বুঝতে পারল স্থাজিতেরও একটা আলাদা দতা আছে। বিবাহিত জীবনের স্বাদ দে পেয়েছে। বাদনাকে দে ভালবাদে। ছুর্নিধহ বিরহ্ যন্ত্রণায় জলতে দে মোটেই রাজী নয়। এ ভাবে কোন মতে ছু এক বছর কাটানো যায়, কিন্তু চিরকাল যায় না। হুঠাং যথন ইচ্ছে স্থাজিত ছুটে চলে আদতে লাগল বোদাই। বার বার ওকে ফিরে যাবার জন্তে জেদ ধরতে লাগল।

এর মধ্যে মা মারা গেছেন। স্থাজিত এবার বাদনাকে তাল ভাবেই জানিয়ে দিল সংসারে আপত্তি করার মত আর কেউ নেই, স্থতরাং বাদনা আর স্থাজিতের এবার সংসারী হ্বার পক্ষে কোন বাধাই নেই। আর যথেষ্ট রোজগার দে এখন করে, বাদনার সিনেমার প্লে করবার কোন প্রয়োজনই আর নেই।

কিন্তু ততদিনে বাদনার চরম অধংপতন স্কুল্ল হয়ে গেছে। শুধু মদের নেশা নয়। অর্থ লাল্যাও নয়। উদাম জীবনের মাদকতা সহত্র তন্ত্রর জালে বেঁধেছে ওকে নাগপাশের মত। ফিরে যাওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। শাস্ত নিস্তরক্ষ গৃহস্থ বধ্র জীবন ওর জল্যে নয়। বোধ হয় ওর রক্তেরই দোষ এটা। পার্টি, হোটেল, পিকনিক, জয়-রাইড, বার জিকিং—এ না হলে আর চলে না। ভক্ত, স্তাবক, ফ্যান, নায়ক, প্রযোজক, ওদের না হলে বাদনার জীবন যৌবন শ্লুময়। একা স্বজিত তার সহত্র অভাব পূর্ণ করতে পারবে না। ওকে হাতে রাথা শুধু অসময়ের সঞ্চয়ের জল্যে। বুড়োবয়দের আশ্রয়। যথন স্বাই বাদনাকে ত্যাগ করবে, তথনকার জল্যেই থাক ও। এখন ওকে বাদনার কোন প্রয়োজনই নেই। বরং বাদনার এই উদ্বামজীবনে স্ক্রিড মাঝে মাঝে হঠাং এথানে এদে অস্ক্রিধা আর বাধার স্ক্রিকরে। বড় মুদকিলে পড়তে হয় তথন বাদনাকে।

বাসনার চেয়ে স্থাজিত বয়দেও ছোট। পাঁচ ছয় বছরের

মত। সঙ্গেহ প্রশ্রয়—মনের কোণে আছেও থানিকটা তাই ওর দিকটা না ভেবেও পারল না।

যে সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তি সঞ্জাত হয় প্রত্যেক মাহুষের জীবনে, স্বাভাবিক নিয়মে, তাকে কোন মতেই এড়িয়ে যাওয়া চলেনা। বাসনা নিজেকে দিয়েই তো সেটা ব্রতে পারছে।

ইদানীং ঘন ঘন আসতে স্কুক্ত করেছে স্বজিত। বাসনাও বিপদে পড়ছে বার বার। ওর স্বাধীনতায়, কাজকর্মে বেশ অস্থ্রবিধাই স্পষ্ট হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, স্তীলক্ষ্মীর মুখোসটা না খুলে পড়ে যায়। ওর আসল স্কুর্রপটা না জেনে ফেলে স্থুজিত। ওর ভবিল্যতের সব আশা ভরসা একমাত্র স্বজিত— ওর স্বামী।

হঠাং মনে পড়ল লতিকার কথা। বাসনার আশ্রিতা প্রতিপালিতা। অল্পর্য়দী স্থা স্থান্দর অতি ভীক্ত অতি লাজুক মেয়েটা লজ্জায় সঙ্গোচে সর্বদা থেন মাটিতে মিশিয়ে আছে। বাসনার একটা কথায় ও যেন জীবন দিতে পারে। হুগলির কোন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি ছিল। বাবা আছেন। সংমা, তার চার পাচটি ছেলে মেয়ে। সংমায়ের হুর্বাবহারে পাড়াতুতো দাদার সঙ্গে বোগে পালিয়ে এসেছিল সিনেমায় নামবে বলে। শৃটিং করতে তাদের গ্রামে কোন এক সিনেমা কোম্পানীর লোকেরা এসেছিল। তাদেরই একজন লোকের পাল্লায় পড়ে অল্পবয়নের অনভিক্ততায়, অল্প বৃদ্ধিতে পালিয়ে এসে দালালের কাদে ধরা পড়ে। পাড়াতুতো দাদাটি উধাও হল। পরম হুর্গতি আর লাজনা জুটল ওর কপালে। শেষ পর্যন্ত থবর পেয়ে বাসনাই ওকে আশ্রম দেয়।

ওর বাবাকে একটা চিঠি লিথেছিল বাসনা। মেয়েকে মেন নিয়ে যান উনি। অন্ত কথা লেথেনি কিছুই। কিছ বাবার বদলে ওর সংমা জবাব দিয়েছিল। অমন মেয়ের ম্থ কেউ দেখতে চাননা তারা। এথানে যদি এ চিঠি পাবার পরও ওই কুলথাকী ঘর-পালানো মেয়ে ফিরে আদে, এ বাড়িতে ওর জায়গা হবে না।

লতিকা বাসনার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়েছিল। ওকে যেন তাড়িয়ে না দেয়। এথানে ও ঝিয়ের মতই সব কাজ করবে। এককোণে মুথ লুকিয়ে পড়ে থাকবে।

ছিলও তাই! পোষা কুকুরের মত। নিঃশব্দ নির্বাক। বাসনার ডান হাতের মতই। বিশ্বাসী, কুতক্ত। শেবার স্থাজিত কঠিন অস্থা নিয়ে ভূগেছিল খুব এখানে এসে। বাসনা নিজে পারেনি। লতিকাই ওকে দিনরাত সেবাযত্ন করে বাঁচিয়ে ভূলেছিল। লতিকা এ বাড়ি আসবার পর থেকে স্বাজতের সব ভারই বাসনা ওর উপর ছেড়ে দিয়েছিল। নিজের স্ববিধা আর স্বার্থের জন্মেই।

স্থানি ভয়প্তর রক্ষ জেদ ধরে বসল—বাসনাকে না নিয়ে ও ফিরবে না। ্এমনভাবে একা একা ও থাকতে পারবে না, ভয় পেল বাসনা। পুরুষ মাজুষ রক্ত-মাংস-লোভী শাপদেরই সগোত্র। এভাবে দ্র থেকে ভুলিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়। আর কাছে রাখা আরো অসম্ভব তার পেশার পক্ষে।

অনেক ভাবনা চিম্থার পর লতিকাকে কাছে ডাকল।

দরজা বন্ধ করে বলল, 'বোদো। তোমার দঙ্গে আমার

জন্মবী কথা আছে।'

.ভীক্ষ লতিকা আরো ভয় পেয়ে জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে তাকাল বাসনার দিকে।

'তুমি জান, তুমি যে অবস্থায়, যে বিপদে পড়েছিলে, আমি না বাঁচালে আজ তোমার কী গতি হত ?'

ছন্মছল ক্লতজ্ঞ চোথে স্বীকার করল লতিকা দে কথা।
'তুমি জান, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তুমি আর
কুমারী মেয়ে নও। যাদের হাতে পড়েছিলে, তারা
তোমাকে—'

লতিকা শিউরে উঠল। ওর মূথ রক্তশ্র হয়ে গেল।
সমস্ত শরীরে সেই বরফ-ঠাণ্ডা সরী ফপের দ্বণ্য স্পর্শের শ্বতি
জেগে উঠল। বিগত দিনের ভরত্বর ত্বস্থা!

'শোন। কোন ভয় নেই। এসব কথা কেউ কোনদিনও জানতে পারবে না। তোমার বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা, দালালের হাতে পড়া—-এসব একমাত্র আমিই জানি।
আরো জানি তুমি স্থজিতকে ভালবাস। ওকি ? চমকে
উঠলে কেন? ৩ধ বয়সে নয়, সংসারের অভিজ্ঞতায়
তোমার চেয়ে চের বেশী জ্ঞান আছে আমার। ভূলে
বেওনা আমি সিনেমা-অভিনেত্রী। অভিনয় করা আমার
পেশা হলেও স্থজিতের প্রতি তোমার এই সেবায়ত্ব সতর্ক
সদাজাগ্রত পাহারা। এটা য়ে ৩ধু আমার কথায় কতর্ব্য
হিসেবেই কর, তা নয়। কিন্তু তাতে আমি বাধা দিইনি,
কেননা এতে আমার উপকারই করেছ তুমি। ওর বয়স

কম। অনুঝ। ওকে সামলাতে আমি পারব না। তাই তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দেব স্থিব করেছি। এ ছাড়া ওকে হাতে রাথার আর কোন উপায়ই আমার নেই। আর ওকে আমি কোন মতেই হাতছাড়া করতে পারব না। তোমার কাছে কিছুই লুকোনো নেই। জীবনটাকে আমি উপভোগ করছি পূর্ণভাবে। আর ও বেচারী বহু দূরে আমার প্রত্যাশায় দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, এ অসম্বর।

লতিকা এত অবাক হয়ে গেল যে চমকাতেও ভুলে গেল। কোন খ্রীলোক যে তার নিজের স্বামী দম্বন্ধে এমন নির্বিকারভাবে কথা বলতে পারে, একথা অকল্পনীয় ছিল ওর কাছে। স্তম্ভিত হতবাক হয়ে ও বিশায়-বিস্ফারিত চোথে তাকিয়ে রইল বাদনার মুথের দিকে। অভিনয় নিপুণা নটার দিকে।

'আমি তোমাকে ঘর দেব, স্বামী দেব, দংসার দেব। যা তুমি জীবনেও পেতে না।" বাদনা বলে চলল। 'কিন্ধ একটি দত থাকবে আজীবন। তোমাদের দংসারে কোনদিনও আমি যাব না। কোন অস্ক্রবিধা ঘটাবনা। কিন্ধ যথনি আমার প্রয়োজন হবে, যথনি ওকে আমি ডাকব, তুমি কোনমতেই বাধা দিতে পারবে না। মনে রেখো, তোমার মৃত্যুবান, আমারি হাতে।"

এই নরক থেকে পালিয়ে যাবার জন্তে লতিকাও বুঝি
মনে মনে ব্যাকৃল হয়ে উঠেছিল। কোন প্রতিবাদ করল
না। করে কোন লাভ নেই, এটা ও জানত। বাসনা যে
ওকে আরো কোন পাপের কোন কঠিন অবস্থার মধ্যে ঠেলে
ফেলে দেয়নি, এতেই ও শান্তি পেল। বাসনার অসাধ্য
কিছুই নাই।

তা কোন মতে বলল, 'উনি কি রাজী হবেন ?'

বাসনা হাসল। বিজ্ঞানীর হাসি। ছলনাময়ী কুটিলার চতুর হাসি। 'আমার কথায় স্থাজিত মরতে পারে। তবে তোমাকেও আমার সক্ষে সহযোগিতা করতে হবে।'

দেবার বোম্বে থেকে স্থাজত একা ফেরেনি। লতিকা চক্রবর্তী লতিকা ব্যানাজী হয়ে, নববধুর বেশে ওর পাশে ছিল। ব্রাহ্মণ পুরুত ভেকে, হিন্দুমতেই বাসনা বিয়ে দিয়ে-ছিল ওদের।

সে কি আজকের কথা?

নিজেকে মৃক্ত রাথতেই ও স্থাজিতকে কল কাতায় বেঁধে রেথেছিল লতাকে দিয়ে। আর বহুবার বহু পরীক্ষা করেছে
---বিশ্বাসঘাতকতা করেনি লতা।

ইচ্ছা না থাকলেও অনেক ত্থেইে ফিরে আসতে হয়েছে

- বাসনাকে। সিনেমা জগতে নিত্য নতুন মুথের কদর।

অসংখ্য উঠতি তারকার স্থানর মুথের আলোয় বাসনা একেবারে নিম্প্রভ হয়ে গেছে। মাসিপিসির পাট ছাড়া বড়
একটা কেউ আর ওকে ডাকে না।

তাছাড়া বয়স হয়েছে। স্থাজিতের সঙ্গে এক সঙ্গে এম.
এ. পাস করলেও ওর চেয়ে সে অনেক বড়। অনাথ আশ্রম
থেকে অনেক বয়সেই ও ম্যাট্রিক পাস করেছিল। শরীরের
মাংস-পেশী শিথিল। অমিতাচারের, উচ্চু খলতার অনেক
ছাপই পড়েছে দেহে মনে মুথে চোথে। অনেক দামী বিদেশী
ক্রীম-লোশনের প্রলেপেও আর তাকে ডেকে রাথা যাচ্ছে

এবার শেষ জীবনটায় শান্তি পেতে চায় বাসনা। সং-সারী হতে চায়। স্থাজিতকে নিয়ে এত দিন পর ঘর বাঁধতে চায়।

সমস্ত রাত নানা ভাবনা চিন্তায় বাসনার ঘুম এলোনা, বার বার মনে পড়তে লাগল স্ক্রজিতের কথা। বোপাইয়ের জীবনে যাকে এক দিনও মনে হয়নি, কলকাতায় ফিরে এসে আর একদিনও তার অদর্শন সহ্য করতে পারছে না ও। রাগ হচ্ছে লতিকার উপর। হয়ত সেই আসতে দেয়নি। হয়ত সেই মেয়েই কলঙ্কের কথা ভূলে গিয়ে আটকে রেথেছে স্ক্রজিতকে।

পর দিন সকালেও স্থাজিত এলোনা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাবক হারা বাঘিনীর মত হিংস্র উত্তেজিত হয়ে উঠল বাসনা। টেলিফোন করল ওর অফিসে।

আর ও আশ্চর্য হল, স্কৃজিত টেলিফোন ধরাতে। ও স্বস্থই আছে। দিব্যি থেয়ে দেয়ে নিয়ম-মাফিক অফিসে এসেছে।

কচি খুকীর মত অনেক মান অভিমান চালাল বাসনা। অনেকক্ষণ ধরে। নতুন বিয়ের কনের মত।

'কী ব্যাপার গো ? কাল এলেনা কেন রাত্তে ? জানো সমস্তরাত তোমার জন্মে ছটফট করেছি ? একট্ও খুমোইনি '? 'মার বল কেন ?' স্থাজিতের গলায় কৌতুক। আমিতো তোমার কাছে যাবার জন্মে রেডি। কিন্তু—স্থাজিত চুপ করল।

'কিন্তু কি ? জান কতদিন, কত বছর তোমায়দেথিনি? পতিকা আসতে দেয়নি বুঝতে পেরেছি আমি।'

'না না লতিকা নয়। বরং ওই রাগ করতে লাগল আমি গেলাম না বলে। এমন একটা শক্ত পালায় পড়েছি আজ-কাল, এড়ানোও যায়না, পালানোও যায় না। ছাড়তেই চায়না একদণ্ড —'

'নিশ্চয় কোন মেয়ের পালায়। আর তুমি স্বীকার না করলেও মনে হচ্ছে সে মেয়ে লতিকা।' বাসনার কণ্ঠস্বর থেকে কিছুক্ষণ পূর্বের মিষ্টতা মধুরতা নিশ্চিক্ত হয়ে গেল। হকুমের মতই বলে উঠল 'শোন, অফিসের চুটির পর সোজা এখানে চলে আসবে। খাবে থাকবে। তুল না হয়। আমি ডাকছি, একথা তুলো না।'

মহারাণীর মতই আদেশ শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে টেলি- ফোন রেখে দিল বাসনা। পাছে স্থাজিত অভ্য কোন অজু-হাত স্থাক করে, সেই ভয়ে।

কিন্দু অফিনের পর নয়। প্রায় আটটার পর **স্থাজিত**্ ওর স্থাটে এনে ঢুকল।

অস্থির অধীর হয়ে বাসনা ওর প্রতীক্ষা করছিল। স্কুজিতের প্রিব্রন্টা এত বেশী যে ও শহিত হয়েছিল।

ওকে দৈথে আদ্বিণা অভিমানিনী ষোড়শী তক্ষণার মত লিপষ্টিক মাথা ঠোঁট ফুলিয়ে ছল ছল চোথে বলল, 'এত দেরী হল কেন ? আজকাল তুমি আমাকে আগের মত একট্ও ভালবাসনা স্কৃতি। আমি বৃকতে পারছি। এত দিন পর এলাম অথচ—'

স্থাজিত সে কথার জবাব না দিয়ে একট্ হাসল মাত্র । বিদ্যালি দেখে বাসনার বুকের মধ্যে ধাক্ করে উঠল। এমন । হাসি স্থাজিত হাসতে পারে একথা ভাবতেও পারেনি বাসনা । কোনদিন।

অনেক বদলে গেছে ও—আমিই যেন ওকে চিনতে, পাবছি না।—বাসনা মনে মনে ভাবল। আমার চালে ভূলাই হয়েছে। লতিকার হাতে তুলে দেওয়া অন্তায় হয়েছে। অপচ এ ছাড়া ওকে ঠেকাতাম কি করে ? প্রেমটান সিংয়ের আগেকার মেয়ে মাহুখটি হঠাং খুন হয়ে গিয়েছিল।

একথা আমি ভূলতে পারিনি। তাই ওকে ডাকতে অথবা কাছে রাথতেও সাহস করিনি। আমি নর্দমার আকণ্ঠ পাকের মধ্যে ভূবে গিয়েছিলাম। আর প্রেমটাদ সিংয়ের হিংসা যে কী ভয়য়র নিষ্ঠ্র তাও আমার জানা ছিল। আমার ধারে কাছে ও অন্ত পুরুষকে সহা করতে পারতনা।

কিন্তু আমি যাই করি না কেন, স্থাজিত চিরদিনের কেনা গোলাম হয়ে থাকবে এই সর্তই ছিল লতিকার সঙ্গে। ওই ঝোকা হাঁদা মেয়েটার সাধ্য নেই ওকে বেঁথে রাথে, আটকে রাথে আমার কাছ থেকে।



আজকাণ তৃমি আমাকে আগের মত একটুও ভালবাসনা স্বজিত

থোলা দরজাটা বন্ধ করে স্কজিতের বুকে মাথা রেথে হুচোথে গভীর কটাক্ষ ভরে বাসনা মূচকে হাসল। 'রাত্রে থাকতে হবে, মনে থাকে যেন।'

স্তব্দিত ঘাড় নাড়ল, 'রাত্রে থাকা সম্ভব নয় বাসনা। ঘণ্টাথানেক বাদেই বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।' 'ইস! যেতে দিলে তো? যাও দেখি—কেমন করে যাবে 

থ' তুহাতের আলিঙ্গনে স্থজিতকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল বাসনা নিবিড ভাবে।

বাসনার আলিঙ্গন থেকে অতি সহঙ্গেই নিজেকে মূক্ত করে সরে বদল স্থাজিত। 'এখানে রাত্রে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

স্থাজিতের গলার স্বারে, ভাবভাঙ্গিতে এমন একটা কিছু
ছিল, বাসনার মনে হল যেন স্থাজিত তাই দিয়েই সজোরে
ওর গালে প্রচণ্ড এক থা চড় ক্ষিয়ে দিল। স্থাজিতের
মূখের উপর ফুটে ওঠা সেই বিচিত্র হাসিটা ওর সমস্ত
শরীরের শিরায় শোণিতে ভয়ের শিহরণ জাগিয়ে তুলল।
স্থাজিত যেন সেই স্থাজিত নেই!

তবু সব কিছু অপমান সহা করে নিপুণ অভিনেত্রীর মতই মুথের হাসি চোথের কটাক্ষ অয়ান রাথল বাসনা। 'সিমলায় যাবার কথা মনে আছে তো? তোমার শরীর তো খুব থারাপ হয়ে গেছে। এ হোটেলে আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করতে না চাও, সিমলায় যেতেই হবে।'

এবার স্থাজিতও একটু সহজ হল। 'ছুটি পেলে তো ?'
'ছুটি পাবে না কেন ? ক'বছর তো একেবারে ছুটি
নাওনি। যদি ছুটি না দেয়, কাজ ছেড়ে দেবে। স্থাজিত,
আমার সমস্ত জীবনের সব উপার্জন সব তোমার জন্মেট রেখেছি।'

এবার গুজিত মনথোলা প্রাণথোলা হাসি হেসে কেলল। 'বাসনা, আমার একটা মনিব প্র অকিসের মনিব তবু অনেক ভাল। আর একটি থা মনিব জ্টেছে, তার কাঠগড়ায় আমি দিনরাত চব্বিশঘন্টা আসামী হয়ে আছি। একরকম চোরের মতই, বলতে পারো।'

নিষ্ঠর একটা শপ্প উচ্চারণ করে বাসনা মনে মনে বলল বুঝেছি। আমার নিজের জিনিষ ভূল করে চোরের হাতে তুলে আমি নিজেই দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তে। জানে না, সে জিনিষ উদ্ধার করার ক্ষমতাও আমার আছে ? তাকে চুর্ণ বিচুর্ণ করার ক্ষমতাও।

কিন্তু স্থজিতের কথার উত্তরে সেকথা চাপা দিল বাসনা। 'নিউ আলিপুরের বাড়িটা শেষ হয়ে গেছে থবর পেলাম। সিমলার বাড়িটাও নতুন কিনেছি। ব্যাক্ষের নগদ টাকাগুলো থানিকটা কমল। এবার সব দায় ্রামার। সব তোমার নামে লেথাপড়া করে দিতে ্রারলে আমি নিশ্চিন্ত হই স্ক্রজিত।'

স্থাজিত গন্ধীর হল। 'পুরুষ মামুষকে এত বিশ্বাস করতে নেই বাসনা, ঠকতে হয়।'

আবার ত্থাতে স্কজিতের হাতথানা বুকের উপর তুলে নিল বাসনা। আবার কাছে এসে বসল। তুচোথের গ্রায় সর্বস্থ সমর্পণের আকুলতা নিয়ে তাকাল স্কজিতের দিকে। 'তুমি আমার ইহকাল পরকাল, সর্বস্থ। আমি গোমার। তুমি কি আমাকে ঠকাতে পার স্বজিত ? আমি যে তোমার সেই বাসনা। মনে গড়ে কলেজে পড়ার দিনগুলির কথা ?'……

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের বিগত জীবনটার কার্থকলাপ নতুন করে বিচার করতে বসল বাসন।। সেই ফেলে আসা দিনগুলির কন্দী অসংযম বলগাহীন প্রবৃত্তির রাশ সংযত করে ফিরে আসা উচিত ছিল লতিকাকে ওর হাতে তুলে না দিয়ে।

সেদিনের সব সর্ত, সব প্রতিজ্ঞা ভূলে গেছে বিশ্বাস-গাতিনী।

পথের মেয়ে ভূলে গেছে সব কিছু। চরম কলঙ্কের কাহিনী। স্বামীর ভালবাদার মাথার উঠেছে। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকরে।

কিন্তু আর নয়। যথেষ্ট সহু করেছে বাসনা। এবার ওকে মাথা থেকে পথের ধলোয় নামানোর সময় হয়েছে।

পরদিনই লতিকাকে মস্তবড় একথানা চিঠি লিখল। গাগেকার সমস্ত কথা অরণ করিয়ে দিয়ে। ওর বিগত পরোনো জীবনের সেই দালালের হাতে পড়ার চরম তুর্গতির কাহিনী কি লতিকা মাত্র কটাবছরে একেবারে ভুলে গেছে ? থার সাক্ষী সাবুদ সব কিছু বাসনার হাতে মজুদ রয়েছে ? ওকি চায় সে সব কথা স্বাজ্ঞতের কানে উঠক ?

স্থাজিতকে নিয়ে থেতে চায় বাসনা সিমলায়। প্রতিকা শেন বাধা না দেয়। প্রম জামাকাপড় ইত্যাদি গুছিয়ে গাথে। কোন তারিখে কোন গাড়িতে খাবে, সব কিছুই স্বজিতকে জানিয়ে দেবে বাদনা। বেশা দিন সেখানে তারা থাকবেনা—চিরদিনের মত স্বজিতকে নিয়ে যাচ্ছে না বাদনা।

একবার কোনমতে নিয়ে যেতে পারলে, আর স্তৃত্তিবের রক্ষা নেই। সহত্র লতিকাও বাসনার কবল থেকে মুক্ত করতে পারবে না ওকে। স্বামী-স্বীর আইনগত সম্বন্ধটাও যথন রয়ে গেছে। সব গিয়েও বাসনার এথনা যে রূপ্থাবন আছে, তাতেই বাধা থাকবে স্বৃত্তিত। জোলো, পানসে আটপোরে লতিকার কি আছে? কি করে পুক্ষকে ভুলিয়ে মহমুগ্ধ করে রাথতে হয়, সোলো বছর ধরে সে বিত্তা শিথে শিথে চরম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে অভিনেত্রী বাসনা।

এবার নিজের স্বামীর উপরই সে বিছা প্রয়োগ করবে বাসনা ব্যানার্জী। দেখি কে হারে—কে জেতে।

মালপত্র পাঠানো হয়ে গেডে। উংকর্গায় অধীর হয়ে ঘরবার করছিল বাদনা। বার বার ঘড়ি দেখছিল। স্থাজিত না আদা পর্যন্ত স্বস্তি-শান্তি কোনটাই ওর নেই।

কলিং বেলের শব্দে উচ্ছুসিত আনন্দে ছুটে গিয়ে নিজেই দরজা খলে দিল বাসনা। স্তুজিত এসেছে। 'এসেড- এসেছ তাহলে তুমি গু

'এসেছি। তৃমি ভাকলে আমি কি না এসে পাকতে পারি?' এই দেখ কাকে এনেছি। তৃমি সেদিন বলেছিলে না, কোন শক্ত মেয়ের পাল্লায় আমি পড়েছি ? এই দেখ সেই শক্ত পাল্লা। আমার মনিব। আমি যার কাছে চোর হয়ে পাকি। সতাি বাসনা, তৃমি ভাবতেও পারবেনা, এত্টিক মানুষের এত বড় ক্ষমতা আছে।'

একটা বহিণ ডল পুতৃলের চেয়েও স্বন্দর, এক মুঠো স্বৰ্ণ চাপার চেয়েও অতুলনীয় প্রায় বছর দেড়েকের মত একটা বাচচ। মেয়ের হাত ধরে দাড়িয়ে আছে স্থাজিত। দে মেয়ের বিশ্বয় বিশ্বারিত তৃই চোথে গভীর কাজলটানা। গুচ্ছু গুচ্ছ দোনালী রেশমের মত চুলে লাল ফিতে বাঁধা।

'ও—ওকে ?' ভয়ে সংশয়ে বাসনা যেন আর্ভনাদ করে উঠল।

'ও মোট্দী। বছর থানেক আগে লতিকার এই মেয়েটাই হয়েছিল। তোমাকে ইচ্ছে করেই জানাইনি। হঠাং এথানে এসে ওকে দেখবে তাই।' সম্মেহে মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে গিয়ে বসল স্থাজিত। চোথে ম্থে সন্তান স্নেহের অমৃতধারা। হেসে আবার বলল; 'তোমাকে হঠাং দেখিয়ে আশ্চর্য করে দেব বলে এতদিন চুপ করে ছিলাম। আর তা ছাড়া জানতোই, চিঠি লেখায় আমার কি কুড়েমি।'

দপ দপ করছে কপালের পাশের শিরা হুটো। মৃথ গলা সব কিছুতেই একটা বিশ্রী তিক্ত আস্বাদ। বাসনার পরম শক্ত তবে এগুদিন গোকুলে বাড়ছিল! লতিকা নয়—মন্ত কেউই নয়—বাসনার প্রতিম্বন্দিনী তবে ঐ বছর দেড়েকেরও কম একরন্তি মেয়েটা! ঐ মৌটুসী! লতিকার গর্ভজাত সন্তান! স্কুজিতের আর লতিকার—

কোন মতে অশক্ত দেহটাকে নিয়ে স্থজিতের দঙ্গে দঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল বাসনা। তুহাতে একটা চেয়ার আঁকড়ে ধরল। 'কিন্তু ওকে এখন নিয়ে এলে কেন ? যাবার সময় ?'

'তোমাকে দেখাতে। সত্যি করে বলতো দেখানোর মতই স্থন্দর হয়নি কি ? কিন্তু বাসনা এত বয়সেও তোমার ছেলেমামুখী গেল না ? লতিকাকে তুমি কি বলে ঐ চিঠি লিখলে ? ছিঃ।

স্থাজিতের এই ধিকার-ভরা ভর্সনায় ম্থোস থলে গেল বাসনার। সাপের মত ফণা তুলে হিস্ হিস্ করে বিষ ঢালল, 'ও বুঝি বলেছে সব মিথো কথা ? জান প্রত্যেকটি কথা সত্যি ? জান তার সব প্রমাণ সাক্ষী আমার কাছেই আছে এখনো ? জান তুমি একটা নই-চরিত্রের মেয়েকে নিয়ে ঘর করছ ?

'চূপ কর চূপ কর!' কঠিন কর্পে ধমকে উঠল স্থাজিত। মৌটুদীর মায়ের নামে কোন নিন্দে করার অধিকার তোমার নেই। সে চিঠি আমি ওর হাতে দিইনি। ও তুঃথপাবে তাই দে "চিঠি পড়েই চেক শুদ্ধই ছিড়ে কুচি কৃচি করে ফেলেছি।'

এত দরদ! এত ভালবাসা! লতিকা হৃঃথ পাবে বলে এত সাবধানতা! মৌটুসীর মায়ের নিন্দে করার অধিকারও ওর নেই।

আত্মান্থানবেরণে অসমর্থ বাসনা কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'যে চিঠি আমি ওকে লিথেছি, সে চিঠি তুমি খুললে কোনু অধিকারে ?' 'পুরুত ভেকে মন্ত্র পড়ে সে অধিকার বছর তিনের আগে তুমিই আমায় দিয়েছ। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কে কিছুট গোপনীয়তা থাকেনা। ভূলে যেওনা সে আমার স্ত্রী। আর একটা কথা তোমার জানা দরকার। ফুলশ্যারে রাত্রে ওকে ছোঁবার আগে ও সমস্ত কথাই আমাকে থুনে বলেছিল। ওর সেই কলঙ্ক কাহিনী। একটা কথাও আমার কাছে লুকোয়নি লতিকা।'

দেহে মন স্বায়্ সমস্ত শক্তি নিঃশেষ। কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারটার উপর বসে পড়গ বাসনা অবসন, মৃচ্ছাহতেব মত।

ুস্জিত বলে চলল; 'মউ আমার কী অবস্থা করেছে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না বাসনা। আমার কোলে ও ঘুমোয়। আমাকে থাওয়াতে হয় ওকে। ওর সঙ্গে থেলতে হয়, গল্প বলতে হয়। ও আমাকে একেবারে ভবে রেথেছে। লতিকা আমায় পূর্ণ করেছে।'

'তাহলে তুমি যাবেনা? আমাকে একাই থেতে হবে? সিমলার অতবড় বাড়িতে আমি একা কী কবে থাকব একবারও ভাবলেনা?'

বাসনার কণ্ঠস্বরে সর্বস্থ হারানোর ব্যাকুলতা। তথ তার ম্থের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্ক্জিত জবাব দিল, 'তোমাকে একা থেতে হবেনা। থাকতেও হবেনা। প্রেমটাদ সিং আমাকে একথানা চিঠি লিথেছেন। তিনি কলকাতার এদে পৌচেছেন। তিনি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে থাবেন, এবং থাকবেন সিমলায়।'

ষেটুকু মাটি পায়ের তলায় অবশিষ্ট ছিল, প্রচণ্ড ভাঙ্গনে সেটুকুও বক্তার অতল গভেঁ তলিয়ে গেল। বিক্ষু আবাতি তনদীর বুকে ভেঙ্গে পড়া ধ্বসের মত। ছরস্ত স্থোতে ভেগে যাওয়ার মত।

কিছু না ভেবেই, তলিয়ে থাবার মৃহুর্তে কুটো ধরতি মত বাদনা হঠাৎ ত্হাত বাড়িয়ে দিল মৌটুদীব দিকে।

এতক্ষণ বাবার কোলে বদে মৌটুদী বিশ্বিতভাগে অপরিচিত পরিবেশের দিকে তাকাচ্ছিল ক্রকুঞ্জিত করে ! বাদনাকে হাত বাড়াতে দেখে মুথ ফিরিয়ে সজোরে বাব ব গলা জড়িয়ে ধরল। বাদনার কাছে ও যাবেনা।

স্থাসত হেদে ফেলল। 'ওর মা, পিদি ওরা শ'

ককেবারে সাদা সিধে। তোমার সাজ পোধাক দেখে ভয় েলেছে। নইলে মৌটুদী বড় লক্ষী মেয়ে। স্বার কাছেই যায়।'

সপাং করে একটা চাবুক বাসনার উৎকট অশালীন বেশ-ভ্যায় রং-করা মুখের উপর পড়ল।

মায়ের কথা গুনেই মোট্দী বায়না নিল। "মা দাবো।

'আর একটু বোদো না মা।'

'নাবায়ী তল। মৌ মা দাবে।' বাবার বুকে মাথা খংতে লাগল মৌ।

'আছ্যা আছ্যা চল।' তাড়াতাড়ি মেয়েকে বুকে নিয়ে উঠে দাড়াল স্থাজিত। বাদনাকে উদ্দেশ করে বলন, 'নিজের চোথেই দেখলে তো আমার অবস্থা? ওকে ফেলে এক পাও কোথাও যাবার জো আমার নেই। আগেকার মত কি আর স্বাধীন আছি আমি?'

মেয়েকে সম্বর্পণে বুকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাড়াল

স্থাপিত। দরজার কাছে দাঁজিয়ে কি ভেবে কিরে তাকাল প্রাণহান মৃতির মত বদে-থাকা বাদনার দিকে। 'তা হলে আদি বাদনা। তোমারও রওনা হবার দময় হয়ে গেছে। তুমিও আর দেরী কোরোনা।'

বাসনা উঠলনা। নড়ল না। কোন কথার জবাব দিল না। চোথের জলে ওর স্থত্ন রচিত মেক-আপ ধুয়ে মৃছে বিশ্রী কদাকার হয়ে উঠেছে, টেরও পেল না।

শুর্ এর উংকর্ণ ছই কানের ভিতর একটা অতি নিষ্টি অতি মর্র আধো আধো কচি প্লার স্বর নীচে থেকে ভেসে এলো।

'বাবা বায়ী তল। মা দাবো বাবা।'

'হা মাণিক। তোমাকে তোমার মারের কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি সোনা।'

আর কোন কথা নয়।

সিঁড়িতে পায়ের জুতোর শক্টকুও আর শোনা গেলনা।

## দোসরা অক্টোবর

#### শান্তশীল দাস

একলা পথিক চলছে আঙ্গো, চলবে সে;
চলবে, তবু চলবে।
এপারে তার পায়ের ছাপ আর পড়বে নাকো,
নাই পড়ুক—তবুও সে ওপার থেকে বলবেঃ

হিংদা নয়, হত্যা নয়,
অস্ত্র দিয়ে হয় না জয় ,
দাও ছুঁড়ে ওই দাগর জলে অস্ত্রগুলো, তারপরে
দবার দাথে এক মাটিতে দাঁড়িয়ে হেদে প্রাণভরে
গান গেয়ে যাও 'এক' মাহুষের, বিশ্বমাঝে আদন যারঃ
গণ্ড নয়, ক্ষুদ্র নয়, দবাই মাহুষ মৃত্তিকার।

একলা মানুষ চলছে আজো, চক্ষে জলে কী প্রত্যয়;
পথ স্থান্ব, অনেক পথ হোকনা তবু নাইকো ভয়।
অস্থাগারে অস্থ-গড়া চলছে কত; আন্দালন
বিশ্বজয়ের! শান্তি মন্ত্র উচ্চারণ
অস্থানিয়ে—এই প্রহ্মন, এই মৃত্তার শেষ কোথায়!
হায় অভিমান, হায় রে হায়।

বেঁচে-থাকার সহজ কথা সহজ করে বললে সে :
বলছে আজও ওপার থেকে, শুনছে কে ?
কান আছে যার শুনতে পায়—
সব সমাধান এক নিমেষে, সতা প্রেম আর অহিংসায়

## ভারতবর্ষের জন্মকথা

১৯০৭ দালের আগপ্ত মাদে স্থকিয়া খ্রীট (বর্তমানে কৈলাস বস্থ ষ্ট্রাট ) ও বারানসী খোগ ষ্ট্রাটের মোড় বরাবর কর্ণ ওয়ালিস ষ্টাটের উপর বোস কোম্পানীর ডাক্তারখানার বিপরীত দিকে 'কলিকাতা ইভনি' কাব' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উল্লোক্তা ছিলেন ত্রজন উৎসাহী সদস্য হরিদাস চটোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভটাচার্য। হরিদাস চটোপাধ্যায় ছিলেন গুরুদাস চটোপাধায় এও সন্স পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের অত্তম স্বরাধিকারী। প্রমণনাথ · ছিলেন 'কলিকাতা পোট কমিশানাদ<sup>্</sup> অফিসের প্রধান কর্মচারী। এঁরা আবার পরস্পরের সহপাঠী-বন্ধ ছিলেন। 'কলিকাতা ইভনিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠার পূর্বে এঁরা ছিলেন নট ও নাট্যকার ৬ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ 'ফ্রেণ্ডস ভামাটিক ইউনিয়নে'র তুই স্তম্ভ স্বরূপ। 'ফ্রেণ্ডদ ভামাটিক ইউনিয়ন' প্রথম শুক্র হয়েছিল স্থাকিয়া স্থাটে একটি ছোট ঘরে। পরে সেথানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এরা উঠে আদেন চোরবাগানে মূক্তারামবারু খ্রীটে। ১৯০৭ সালে 'ফেওস ডামাটিক ইউনিয়নে'র কর্মকর্তাদের মধ্যে মত্বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় এঁরা 'ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের' সদস্য পদে ইস্তকা দিয়ে বেরিয়ে আসেন। এঁদের সঙ্গে পঙ্গে এঁদের একান্ত অহুগত আরও কয়েকজন বন্ধ 'ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নে'র সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে ছিল্ল ক'রে এঁদের অন্তথামী হন। তারপর সকলে মিলে পরামর্শ করে 'ক্যালকাটা ইভনিং ক্লাব' •নামে এই মতন প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। আমিও এই সমর এঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিই। ইভনিং ক্লাবের সভাপতি পদ গ্রহণ করেছিলেন হাস্তরসার্ণব কবি ও নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল রায়। সহ-সভাপতি পদে বৃত হয়েছিলেন পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ विकावितान। मण्णानक श्राहितन প्रमणनाथ ভটाচार्य। আর হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সব কিছুরই পশ্চাতে প্রধান প্রাণশক্তি স্বরূপ।

'ফ্রেণ্ডদ ড্রামাটিক ইউনিরন' তাঁদের অবদর বিনোদনের তালিকায় নাট্যাভিনয়কেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু ইভিনিং ক্লাবে নাট্যাভিনয় ছাড়া ঘরে বদে থেলারও অনেক ব্যবস্থা হয়েছিল, যেমন, পিংপং বা টেবিল-টেনিস, বিলিয়ার্ড, দঙ্গীত, নতা ও নানা বাল্লয়ন্ত্র শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া ইভনিং ক্লাবের গ্রহাগার ছিল একটি বিশেষ দম্পদ। নানা ত্রম্পাণ্য গ্রন্থ এখানে পাওয়া যেতো হরিদাদবারর অক্ষ্ঠ ও উদার বদালতায়। অল্লিনের মধ্যেই ইভিনিং ক্লাব খুব জমে উঠেছিল এবং এর থ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের অভিনয়ের উংক্রণও ইভনিং ক্লাবকে জনপ্রিয় করে তলেছিল।

দিক্ষেন্দ্রনাল রায় এবং পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রদাদ বিজ।
বিনোদও মাঝে মাঝে ক্লাবের বিশেষ কোনও অন্ত্র্যানে
এসে উপস্থিত হতেন। একবার দিক্ষেন্দ্রনালের 'সীতা'
নাট্যকাব্যের অভিনয়ে ইভিনিং ক্লাবের সদক্ষপণের সঙ্গে
বয়ং দিক্ষেন্দ্রনালও বাল্মীকির ভ্যিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতী।
হ'য়ে তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকদের বিস্মিত ও মৃশ্ধ ক'বে
দিয়েছিলেন। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রদাদ বিজ্ঞাবিনোদও
একবার ইভনিং ক্লাবের সদক্ষদের সঙ্গে অভিনয় করতে
সন্মত হয়ে বেশ কিছুদিন নিয়মিত এসে মির্জালবের
ভূমিকার মহড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু, নানা কারণে সে
নাটকথানি আর শেষপর্যন্ত মঞ্জ করা হয়ে ওঠেন।

এর কিছুদিন পরেই দিজেক্সলালের অন্থরোধে 'ইভিনি ক্লাব' তাঁর নন্দক্মার চৌধুরী লেনের (বর্তমানে ডি. এল রায় স্থ্রীট) 'স্বরধাম' নিবাদের একতলার উঠে এল। ক্লাবকে ক ওিয়ালিদ স্থীটের বাড়ীর জন্ম প্রতিমাদে বেশ মোটা টাক। ভাড়া দিতে হ'ত। কিন্তু, দিজেক্সলাল বিনা ভাড়ার আমাদের আশ্রয় দেবেন বলার আমরা সান্ধে এ প্রস্তাবে দমতে হ'য়ে তাঁর 'স্বরধাম' ভবনে এদে বদল্ম। এর ফলে আমাদের মস্তবড় একটা লাভ হ'ল এই বে

এর ফলে আমাদের মস্তবড় একচা লাভ হ'ল এং ে প্রতিদিন সন্ধায় আমরা আমাদের ক্লাবের সভাপতি জিজেন্দ্রলালের সঙ্গ ও সাহ্চর্য লাভে প্রাহ্ত্য। তিনি থামাদের সঙ্গে গান-বাজনায় থোগ দিতেন। তাশ, দাবা ও বিলিয়ার্ড থেলতেন। নতন নৃতন গান ও নাটক লিখলে আমাদের শোনাতেন এবং শেখাতেন। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' 'ধনধাত্য পুষ্পভরা' 'আজি গো তোমার চরণে জননী' প্রভৃতি জিজেন্দ্রলালের একাদিক জনপ্রিয় গান এই ইভনিং ক্লাবের সদক্ষেরাই দেশে প্রথম প্রচার করেছিলেন নানা সভাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে ও বিভিন্ন সাহিত্যান্ত্র্ষ্ঠানে সমবেত কর্প্তে গেয়ে। আমাদের সঙ্গে জিজেন্দ্রলাল ও তাঁর শিশু পুত্রকতা। দিলীপকুমার ও মায়া দেবীও গাইতেন। জিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ণিমা দম্মেলনে'ও ইভিনিং ক্লাবের সদস্তরা সংগীত পরিবেশনের ভার নিতেন। 'পূর্ণিমা সন্মেলন' প্রতিমাদের পূর্ণিমার রাহে জিজেন্দ্রলালের বন্ধনান্ধব ও আত্মীয়ন্ত্রমে অন্তৃষ্ঠিত হত।

এই সময়ে বাংলাদেশে যে-কয়টি মাসিকপত্র প্রকাশিত হ'ত তার মধ্যে ভরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাদী' প্রিকা থানিই শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। যদিও - সরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিতা', ৬ সরলা দেবী দ্পাদিত 'ভারতী' প্রভৃতি আরও একাধিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত, কিন্ধ উচ্চশিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে 'প্রবাসী' ছিল সমধিক সমাদৃত। এর পরেই ছিল 'ভারতী'র স্থান। একদিন ইভনিং ক্লাবের আসরে মাসিকপত্র নিয়ে আলোচনার অবকাশে প্রস্তাব প্র্যে (প্রবাদী)র চেয়ে আরও উৎক্রপ্ততর ও বহু বিষয়-শ্বণিত একথানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র প্রকাশ করা কি ভটাচার্যই এই প্রস্তাব করেন। স্বর্গীয় হরিদাস চটোপাধ্যায় মহাশয় উৎসাহিত হয়ে উঠে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। াক্ত, এতবড় একথানি মাসিকপত্র প্রকাশ করতে হ'লে তার জন্য যে বিপুল প্রস্তুতির প্রয়োজন কে ার ভার নেবে ৷ স্বর্গীয় প্রম্থনাথ ভট্টাচার্থ স্বেচ্ছায় শে ভার গ্রহণ করতে সমত হলেন। স্বর্গীয় হরিদাস ১টোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় বারভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন। ধীরে ধীরে 🕉 পরিকল্পনা দানা বেঁধে উঠলো। পত্রিকার নাম কি

রাথা হবে এবং এ পত্রিকার সম্পাদকট বা কাকে করা হবে ? তরামানন্দ চটোপার্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকা সে সময় সবিশেষ জনপ্রিয়। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারে 'প্রবাসী' পত্রিকার একাধিপতা প্রতিষ্ঠিত। রবীক্রনাথ ঠাকুর 'প্রবাসী' পত্রিকার একাধিপতা প্রতিষ্ঠিত। রবীক্রনাথ ঠাকুর 'পেকে শুকু করে দেশের প্রত্যেক খ্যাতনাম। লেখক ও লেখিকাগণের স্থুখপাঠ্য রচনায় 'প্রবাসী' তথন সবচেয়ে সম্পদ- 'শালী মাসিকপত্র। প্রবাসীর সঙ্গে কি প্রতিযোগিতায় নৃতন কোন ও পত্রিকা দাড়াতে পারবে ?

প্রমণনাথ ছিলেন হুর্জন আশাবাদী। তিনি বললেন, হরিদাস যদি অর্থব্যয়ে কুপণতা না করে তাহলে আমি প্রথম বংসরেই কাগজ্থানিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারবো। স্বারও একটি ভার হরিদাসকে নিতে হবে। বাংলা দেশের প্রায় সব কজন নাম-করা লেথককেই হরিদাসের কাছে তাঁদের পুস্তক প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আসতেই হয়, হরিদাস এই নূতন কাপজের জন্ত তাদের সকলের কাছ থেকে নিয়মিত লেখাসংগ্রহ ক'রে দিক। তার অন্তরোধ কেউ এড়াতে পারবেন না। আমি এই কাগজের জন্ম বিজ্ঞাপন ও গ্রাহক সংগ্রহ করার তুরুহ ভার নিজের হাতে নিঙে প্রস্তুত। ইভনিং . ক্লাবের সদস্যগণের মধ্যে অন্তরঙ্গ আরও কয়েকজন উৎ-সাহিত হয়ে উঠে স্বেচ্চায় এই প্রস্তাবিত নবপত্রিকা-থানিকে সকল দিক দিয়ে সাহাধ্য করতে প্রস্তুত হলেন।

তথন দলবেঁধে গিয়ে ছিজেন্দ্রলালের কাছে আমাদের
পরিকল্পনা পেশ করা হল এবং তাঁকে এই পত্রিকার নামকরণ
করে দিতে এবং সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে সনির্বন্ধ
অন্থ্রোধ জানানো হল। পত্রিকার প্রতিমাদে কি কি পাঠ্য
বিষয় থাকবে, কিভাবে চিত্র-শোভিত করে প্রতি বাংলা
মাদের প্রথম তারিখে প্রকাশ করা হবে, কোন প্রেদে এবং
কী কাগজে এই পত্রিকা ছাপা হবে, তার বিশদ বিবরণ তাঁর
সামনে উপস্থিত করা হ'ল। তিনি সমস্ত বিবরণ তনে এবং
পত্রিকার একটি থসড়া দেখে আমাদের খুবই উৎসাহ
দিলেন। পত্রিকার নামকরণ করলেন "ভারতবর্ধ"। কাগজথানির সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতেও সম্মত হলেন। সর্ত হল একটি লাইনও তাঁর বিনাত্ব্যতিতে কাগজে ছাপা
হবেনা। হরিদাসবাব্ ও প্রমথবাব্ সানন্দে সে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তথন, দিজেন্দ্রলাল মহা উংসাহে 'ভারত-বর্ধ' পত্রিকা প্রকাশের উল্লোগ আয়োজনে লেগে গেলেন।

দিকেন্দ্রলাল তথন ভয়্নবাস্থারে জন্য দীর্ঘকাল ছাটতে ছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের শাসন বিভাগের কর্ম থেকে অবসর নেবার আবেদন করেছেন। কাজেই, হাতে অবকাশ ছিল মথেষ্ট। অবশ্য নাউক রচনা তার চলছিল সমানেই। গুরুদাস চট্টোপাধাায় ছিলেন তার নাটক গুলির প্রকাশক। 'ভারতবর্ধ' মাসিক পত্রিকা তারাই প্রকাশ করবেন শুনে নিশ্চিম্ব মনে দিকেন্দ্রলাল এ প্রচেষ্টায় যোগ দিলেন। কারণ গুরুদাস চট্টোপাধাায়ের পুস্তকপ্রকাশ ব্যাপারে কর্মদক্ষতা, অভিক্ষতা ও সত্তার উপর তাঁর স্কুদ্র বিশাস ছিল।

মহাস্মারোহে 'ভারতবর্গ' পরিকা প্রকাশের অয়োজন ভক হয়ে গেল। তথন ই°রিজী ১৯১২ সালের শেষাশেষি। দিজেক্তলাল এই সময়ে ইংবেজ সরকারের অধীনে বাক্ডায় ८७ शूरि कारलक्षारतत अन व्यारक तमली श्रा मुरु यातात আগে কলকাতায় এসেছিলেন। এথানে এসে অস্কুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি আর কাজে যোগ দিতে পারেন নি। ১৯১৩ খুষ্টান্দের গোড়াতেই তিনি সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 'ভারতবর্ধ' পত্রিকাথানি বাংলা ১৩২০ সালের বৈশাথ থেকেই প্রকাশের অভিপ্রায় ছিল সকলেরই, কিন্তু সেই বিরাট আয়োজনের পক্ষে সময় অল্ল থাকায় 'ভারতবর্ধ' আখাচ ১৩২০ সাল থেকে প্রকাশ করা ত্তির হয় এবং দেই অন্তুদারে প্রমণবাবু একথানি সচিত্রজন্দর 'বিজ্ঞপ্রিপত্র' বা ঘোষণা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই 'ভারতবর্ধ' পত্রিকায় কোন কোন প্রশিদ্ধ লেথকের রচনা পুস্তিকায় সম্ভার থাকবে, কি কি বিষয়ের অবতরণা করা হবে, কত ফর্মা, কত পৃষ্ঠা, কতছবি প্রকাশিতহবে। বিশিষ্ট লেথকগণের প্রতিক্ষতি শোভিত হয়ে এই পুস্তিকাথানি সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। এটাও এ দেশে মাসিকপত্র প্রকাশের ইতিহাসে এক অভিনৰ ব্যাপার ! ফলে সারা বাংলা দেশে একটা সাডা পডে গেলো। সকলেই উদ্গ্রাব আগ্রহে এই পত্রিকাথানি প্রকাশের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইলেন।

দিজেন্দ্রলাল পত্রিকার নাম 'ভারতবর্ধ' রেথে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ভারতবর্ধের প্রথম বর্ধের প্রথম সংখ্যার জন্ম তিনি তার সেই বিখাতি 'ভারতবন্দনা' সংগীতটি রচন। করে রেথে ছিলেন —

"যেদিন স্থনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্গ
উঠিল বিধে দে কি কলরব, দে কি মা ভক্তি দে কি মা হ্য!
দেদিন তোমার প্রভার ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি
বিদেল সবে "জয় মা জননি! জগতারিনী! জগদ্ধাত্রি!"
ধল্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল "জয়মা জগনোহিনি জগজ্জননি! ভারতবর্গ!"
'ভারতবর্গ' পত্রিকার প্রথম বর্ধের প্রথম সংখ্যায় জল্য তিনি
সম্পাদকীয় বক্তব্যের 'স্টনাটি' নিবেদন কর্বার জল্য লিথে
রেখেছিলেন।

ইং ১৯১০ পৃষ্ঠান্দের জুন মাসের মাঝামাঝি অর্থাং বাংলা ১৩২০ সালের আধাচ্চ প্রথম দিবদে 'ভারত-বর্ম' প্রকাশিত হবে স্থির হয়ে গেল। একেবারে তিন মাসের মতো বিবিধ রচনা সংগৃহীত হয়েছে। কবিবর প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর 'প্যারাগন' প্রেমে ছাপাবার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এমন সময় বিনামেঘে বজ্ঞাঘাতের মতো তরা জাৈছি ১৩২০ সালে ইং ১৩ই মে ১৯২০ গৃষ্টান্দে বিকেল পাচটা নাগাদ থবর পাওয়া গেল দিজেক্রলাল অকস্মাং সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে অচৈত্য হয়ে পড়েছেন। তার জীবন সংকটাপর। এই ত্রসংবাদ পোনব। মাত্র তার আগ্রীয়ম্বজন বন্ধুবাদ্দের এবং ইভনিং ক্লানের হরিদাস বাবু, প্রমণবাবু প্রভৃতি আমরা কয়েকজন সদস্য 'স্থরধামে' ছুটে এল্ম। কিন্তু চিকিংসকদের সকল চেষ্টাকে বার্থ করে দিয়ে রাত্রি সওয়া ৯ টা নাগাদ সকলকে কাঁদিয়ে দিজেক্রলাল মহাপ্রস্থান করলেন। বাংলার এক প্রতিভা-প্রোজল সুর্থ অস্ত্রমিত হল।

এই নিদাকণ আঘাতে অবদন্ন হ'য়ে 'ভারতবর্ব' পত্রিক।
প্রকাশের কথা আমরা প্রায় ভূলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু,
যে সংকল্প কার্যে পরিণত করবার সকল আয়োজন প্রায়
সম্পূর্ণ হ'য়ে এসেছে, বহু অর্থও বায় হয়েছে এর পিছনে—
তা বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে কেউই মত দিলেন না।
কাজেই, শোকাবেগ কিছুটা প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আবার পূর্ণ উত্তমে 'ভারতবর্ব' প্রকাশের প্রস্তুতি চললো।
সমস্তা দেখা দিল দিজেক্দ্রলালের শৃত্ত সম্পাদকের আসনে
কাকে এনে বসানো যায়! অবশ্রু, স্বর্গীয় পণ্ডিত অম্লাদ্রর

ভারতবর্ধ পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে ছিলেন, তা'হলেও ধিজেন্দ্রলালের আসনে তাঁকে বসাতে উল্লোক্তারা সাহস করলেন না। অবশেষে তাঁরা অনেক চিন্তা করে তদানীম্বন সবজনপ্রিয় প্রবীণ লেথক ও সাংবাদিক ৺জলধর সেনকে গ্রামন্ত্রন জানালেন 'ভারতবর্ধের সম্পাদনা ভার নেবার এল । জলধরবার স্বর্গতঃ ওক্লাস চট্টোপাধ্যায় মহাশ্যের বিশেষ ক্ষেহভাজন ছিলেন। তার পুর্গণের অল্বোধে তিনি সানলে সম্মতি দিলেন, অতংপর এই নবজাত পত্রিকা 'ভারতবর্ধ' জলধর সেন ও অম্লাচরণ বিভাত্বণ এই উত্রের যুগা সম্পাদনার প্রকাশিত হওয়াই দ্বির হল।

কিন্তু বৃহৎকর্মে বিল্ল উপস্থিত হয় নানা দিক দিয়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধরারা প্রার্থ তার বৈঠকে হাজির থাকতেন, যেমন, পাচকডি तत्नाभिधाय, खरतभठक भभाजभिंछ, विजयठक भज्भाव, বরদাচরণ মিত্র, দেবকুমার রায়চৌধরী, অক্ষরকুমার বড়াল, ন্দ্ৰমালাহা প্ৰভৃতি আরও অনেকেরই, সকলের নাম আমার খনণ নেই –'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণা-প্রতিকায় বাঁদের মধ্যে অনেকেরই চিত্রসহ নাম ঘোষণা করা হয়েছিল 'ভারতবর্গ' পত্রিকায় তারা নিয়মিত লিথবেন বলে । কিন্তু দিজেন্দ্রলালের স্বর্গারোহণের পর স্তরেশচন্দ্র সমাজপতি মধাশয় ঘোষণা করলেন—'ভারতব্য' পত্রিকার সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই এবং তিনি উক্ত পত্রিকার লেখক শ্রেণী-ণ্জ নন। তিনি তার নিজের কাগ্র 'সাহিতা' পরিকারই একনিষ্ঠ সেবক। শুণু এই কথা ঘোষণা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তাঁর পরিচিত একাধিক বিশিষ্ট লেথককে 'ভারতবর্ষে' ষাতে তারা রচনা নাদেন সে অন্তরোধও করেছিলেন। एतित भूथ थ्यारक এ थनत् । स्थारिक कारन जरम পৌছলো। হরিদাসবাব এতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হলেন ন।। কারণ, 'ভারতব্ধ' প্রকাশের মাত্র কিছদিন পূর্বেই ন্ত্রেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় নিজ-সম্পাদিত 'ছিন্ন-হস্ত' নামে একথানি উপন্তাদের সর্বস্বত্ব বিক্রয় করে দিয়ে গিয়েছিলেন। হ্রিদাসবারু সমাজপতি মহাশয়কে এ সধন্দে কিছুমাত্র সতক করে না দিয়ে, ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই স্থরেশচন্দ্র শ্যাজপতি সম্পাদিত সেই 'ছিন্নহস্ত' উপক্যাস্থানি ছাপতে ች করে দিলেন। তথন খাদের খাদের তিনি 'ভারতবর্ষ' <sup>প্রিকায়</sup> লেখা দিতে নিষেধ করেছিলেন তাঁরা সমাজপতি

মহাশয়কে পাকড়াও করে জানতে চাইলেন এর অর্থ কি ? আপনি আমাদের 'ভারতবর্ণ' পত্রিকায় লেখা দিতে নিষেধ করে শেষে নিজেই 'ভারতবর্গে'র' জন্ম কল্ম ধ্রেছেন প সমাজপতি মহাশয় তথন দাকণ অপ্ৰতিভ ও লজ্জিত হয়ে আ্যুরক্ষার জন্ম বললেন -- ও লেখা আ্যার নয়। আ্যার নাম জালকরে ঐ উপত্যাদ্থানি প্রকাশ করা হচ্চে। একথা শুনে অনেকেই ছুটে এলেন হরিদাসবাবুর কাছে এবং সমাজ-পতি মহাশ্যের অভিযোগের কথা জানালেন। হরিদাসবাবু কোনো উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে তাদের 'কপিরাইট' কেনার কাইলটে বার করে স্থরেশচন্দ্র সমাজপৃতির সই কর। সর্বস্থ বিক্ররের 'কবলাথানি' দেখিয়ে দিলেন। স্তরেশচন্দ্র সমাজ-পতি মহাশয়ের হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষরের সঙ্গে তাদের সকলেরই পরিচয় ছিল। তারা তে। সেই 'বিক্রয় কবলা' দেখে বিশ্বয়ে হতবাক ! এই নিব্দি তার ফলে স্বরেশচন্দ্র স্মাজপতি মহাশ্রের 'সাহিত্য' পত্রিকার যে কোনও ক্ষতি এসে পোছয়নি এমন কথা বলতে পারলে স্বথী হতুম।

যাইহাক্, 'ভারতবর্ধ' যথাসময়ে প্রকাশিত হ'ল।
'প্রবাসা' প্রিকার বার্ধিক মূল্য ছিল তথন তিন টাকা।
ভারতবর্ধের বার্ধিক মূল্য করা হয়েছিল তার দ্বিগুণ!
অর্থাং ছাটাকা। পূঞ্চ সংখ্যাও দেওয়া হয়েছিল দেড়া।
চিত্র সংখ্যা অসংখ্যা একাধিক ব্রিবর্ণ চিত্র ও একবর্ণ
চিত্র। সল্লগুলিও সচিত্র ক'রে ছেপে 'ভারতবর্ধ'ই প্রথম
বিদেশী মাসিকপত্রের ম্যাদা এনে দিয়েছিল দেশীয় প্রিকার
ইতিহাসে।

দেগতে দেগতে 'ভারতবর্ধ' সারা বংলাদেশে এবং বাংলার বাইরে প্রবাসী বাঙালীদের প্রিয় মাসিকপত্র হয়ে উঠলো। ভারতবরের গ্রাহ্কসংখা। আশাতীতভাবে বেড়ে চললো। প্রমণনাপ ভটাচাথের প্রাণপাত পরিশ্রম ও অধাবসায় সবদিক দিয়ে সার্থক হ'য়ে উঠলো। ইনিই তার অন্তরঙ্গ বন্ধ শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'ভারতবর্ধে' লেখবার জন্ত বিশেষ ভাবে অন্তর্রোধ করে পত্র লেখেন। শরংচন্দ্র তথন ব্রহ্মদেশে রেন্ধনে বাস করছিলেন। বন্ধ্বর প্রমণনাথের সনির্বন্ধ অন্তর্রোধে তিনি 'ভারতবর্ধে' প্রকাশের জন্ত তার 'চরিত্রহীন' উপন্তাস্থানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ৮ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যম্না' মাসিকপত্রে শরংচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা-

দেশের পাঠকের। দে রচনা পড়ে বিশ্বয়ে ও আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। দিজেন্দ্রলাল 'য়য়না' পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের 'রামের স্থমতি' গল্পটি পড়ে এমন অভিতৃত হয়ে পড়েছিলেন মে তিনিও প্রমাণবাবৃকে অহরোধ করেন—ভারতবর্ষের জন্ত শরৎচন্দ্রের লেখা 'গল্প' সংগ্রহ করতে। কিন্তু প্রমাথবাবু যখন তাঁকে 'চরিত্রহীনের' পাণ্ডুলিপি এনে দিলেন দিজেন্দ্রলাল তা' পড়ে মৃয় হলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত হুংখের সঙ্গে জানালেন যে এ উপন্যাস তাঁর সম্পাদিত মাসিকপত্রে তিনি ছাপতে পারবেন না। মেসের ঝিয়ের সঙ্গে প্রেম তিনি বাংলা সাহিত্যে আমদানি করার বিরোধী।

কারণ, এই ব্যাপারের অব্যবহিত পূর্বেই কাব্যে ও সাহিত্যে ছনীতি নিয়ে তিনি থুব লেখালেখি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনবত্য কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' যে কত বেশি ছনীতিছ্ট ও রিরংসা-উল্লোভক তারই প্রমাণে তিনি প্রবলভাবে লেখনী পরিচালনা করতে গুক্ত করেছিলেন। এর ফলে রবীক্রভক্তের দলকে তিনি ক্লন্ট করে ছুলেছিলেন। তাঁরাও দিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' প্রভৃতি নাট্য-কাব্যে ও হাসির গান ও কবিতার কোথায় কোথায় অশ্লীলতার চূড়ান্ত আছে তা' খুঁজে খুঁজে উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছিলেন 'ভারতী'ও 'মানসী' পরিকাত্'থানিতে। কাজেই দিজেন্দ্রলাল শর্মচন্দ্রের লেখা 'চরিত্রহীন' 'ভারতবর্ষে' ছাপতে পারলেন না। কিন্তু প্রমণবাবু ছিলেন অত্যন্ত জেনী ও নাছোড্রান্দ। মান্স্থ। তিনি ভাষণভাবে অন্তরোধ উপরোধ করে শেষ প্রন্ত শর্মচন্দ্রের লেখা ভারতবর্ষের জন্ম আদায় করে ছাড্লেন। 'ভারতবর্ষের প্রস্থানায় করে ছাড্রেন। 'ভারতবর্ষের প্রস্থানায় করে ছাড্রেন। 'ভারতবর্ষের প্রথমবর্ষের প্রেম

সংখ্যাতেই শরংচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাস প্রকাশিত হ'ল। এর ফলে 'ভারতবর্ধে'র যশ ও খ্যাতি আরও ব্যাপ্র হয়ে পড়লো।

ভারতবর্ধের প্রথম সংখ্যায় য়াদের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম এথানে উল্লেখযোগ্য, যেমন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাথালদাস বন্দ্যোপারায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রাচ্যবিচ্ছামহার্ণব, যতীন্দ্রমাহন সেনগুপ্ত, স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, অফুরূপা দেবী, রায় বাহাত্র থগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রসন্ময়ী দেবী, প্রিয়সদা দেবী, কবিশেথর কালিদাস রায়, চিত্ররঙ্কন দাশ, স্থার আগুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি। প্রথম সংখ্যার লেণকদের মধ্যে থাকবার সোভাগ্য এই অধ্যেরও হয়েছিল। তথ্ন আ্যার বয়স মাত্র প্রচিশ।

বর্ষণসিক্ত আষাঢ়ে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ভারতবর্ষ প্রকা শিত হল। যে বিরাট পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা নিয়ে 'ভারত বর্ষ দেখা দিয়েছিল বাংলা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের চিত্ত জয় করতে তার বিলম্ব হলনা। জলধরদাদা ও অম্লা বিল্যাভ্রণ মহাশয় য়্য়সম্পাদক হ'লেও এর অন্তরালে ছিলেন যে কর্মীগণ তাদের মধ্যে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ওতাঁর কনিষ্ঠ লাতা স্থধাংশুশেথর চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচাগট প্রধান। এঁদের অক্লান্তপরিশ্রম, অকুষ্ঠ সেবা ও একান্তিক সহ-যোগিতা ভিন্ন 'ভারতবর্ষে'র প্রকাশ সম্ভব হত না। আজ এই পঞ্চাশ বছরের স্ক্বর্জয়ন্তী সমারোহে তাদের কথাট সকলের চেয়ে বেশি করে স্মরণে জেকে উঠছে। আজ আর তার। কেউ ইহলোকে নেই। তারা বেঁচে থাকলে এট আনন্দ আজ আমাদের সার্থক ও সম্পুর্য হত।





## দ্বিতীয় প্রকৃতি

### অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কুকান—তোলপাড় অথৈ গাঙে যেন না' পেল অধিকারী
বট্কদাস।

সহর্ষে বলে উঠলোঃ শুনেছ তো মাষ্টার মোর স্থবল-স্থার কথাটি ? বাস্, হয়ে গেল সমস্যাটির সমাধান। চুকে গেল লাঠো।

তবু দিধাভরে মধুময় আর একবার জিজ্ঞাসা করলোঃ ঠিক পারবে তো স্থবল ভয়াস্থরের পার্ট ?

ঝাঁ করে ঝুঁকে পড়ে ধাঁ করে এক থাবলা মধুমরের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে স্থবল জবাব দিলঃ তুমার আশাবাদ পেলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি, আর ইটা পারবো নাই মাষ্টার ? খুব পারবো, দেখ্যে নিও কেনে।

নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল বটুকদাস। মধুময়েরও তৃভাবনা মিটলো।

ব্যাপার যা দাড়িয়েছিল, তাতে তুর্হাবনা হবার কথাই বটে।

মরশুমের ক্ষেপ্—এবার হয়েছিল সহর কোলকাতার বিখ্যাত পেশাদার যাত্রার দল "দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণ। অপেরা পার্টি"। গাঁ থেকে গাঁয়ে-গাঁয়ে গড়গড়িয়ে চলছিল তার মস্থা-চক্র জন্ম রথ।

रुठार...

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেই চালু রথ রাঢ়দেশের পিয়ালফুলী গাঁয়ে এসে। অচল হবার জোগাড়। পাঁচ-বাতের বারনা। প্রথম-রাতে গান হোল প্রচুর যশের মঙ্গে। হৈ হৈ পড়ে গেল খ্যাতিতে। আর সেই রাতের মাফল্যের "সাইত্" (আনন্দোৎসব) করতে অভিনয়ান্তে মাকণ্ঠ "কাঁচি" (চোলাই মদ) গিলে বেশামাল বেহেড হয়ে দলের অন্যতম "নম্বরী অ্যাক্টর" (বন্ধ আর্টিষ্ট) ভূষণ মালাকর অসমতল রুক্ষ মাঠে হোঁচট থেয়ে ঠ্যাং ফুলিয়ে কলাগাছ করে পড়ে রইল ডালাই-এর বিছানায়।

আকাশ তেঙে পড়লো অধিকারী বটুক দাস আর পরিচালক মধুময়ের মাথায়। উপায় ?

ডার্ক্ রোল্-এ ভূষণ মালাকারের তুলনা নেই। সেই
ভূষণই যদি গোদা পা নিয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে উত্থানশক্তি
রহিত হয়ে কোকায়, তাহলে পরদিনই "ধর্নের জয়" পালায়
ভয়াস্থরের অমন বিরাট পাটটা চালবে কে ? মাত্র একটা
লোকের বিহনে চল্লিশ জনের গোটা দলটা বসে থাকবে ?
কেঁচে যাবে অমন লোভনীয় বায়না ? মধুময়কে পাকড়াও
করে ডুকরে উঠলো অধিকারী বটুকদাসঃ মাষ্টার, বাচাও
হে মোরে একটি উপায় করে!

মধুময় পেশাদার যাত্রাদলে নবাগত। এখনও বছর
চারেক কাটেনি। রপ্ত হয়ে ওঠেনি এখনও এদের বিচিত্র
যত রেওয়াজ-রহস্তা। শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। পেটের দায়ে
একাস্ত নাচার হয়েই দলে এসেছিল। কিন্তু অদৃষ্ট তার
স্থপ্রমন। তাই অল্পনির মধ্যেই তার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা,
আর আভিজাত্যের মুলধনে হয়ে উঠেছে দলের
ছোটবড় সকার সমীহের পাত্র। থেতাব জুটেছে—
"মাষ্টার"।

পেশাদার যাত্রাদলে ও-থেতাবটী একমাত্র গুণীভাবী— সম্মানীয়দেরই প্রাপ্য।

একটী পালাও লিখে দিয়েছিল মধুম্য দলের জন্তে।
সে-পালা ভেকেওছে ভাল। ফলে, ক'বছরের মধ্যে মধুময়
হয়ে উঠেছে ওদের দলের পরিচালক। বিপদে-আপদে
সবার বিপক্তারণ।

ভাবনার পড়েছিল মধুমূরও। কোনও উপায় ওরও মাথায় আস্চিল না।

থেই ধরিয়ে দিয়ে বটুকদাসই বললোঃ দেখ না কেনে একটিবার স্থবলরে কয়ে। উটার তো ই পালায় "বস্তি" বটে, কুন ৪ পাট নাই।

ঃ আহা, কুনও প্রেকারে কাজটি ঠেকা দিয়ে চালাতে পারবে নাই একটি রাত ? তুমি কইলে না করবে নাই হৈ। আর দিব---দিব উটারে ঠেকা-পার্টের তরে ডবল ঠিকা (রোজগণ্ডা)।

নাছোড়বান্দা বটকদাম।

স্থবলকে তাই বলতেই হোল কথাটা।

স্থবল যে সঙ্গে সংস্থে অতবড় দায়িষ্টা নিতে রাজি হবে, তা কিন্তু আশাই করতে পারেনি মধুময়।

স্থবল স্থার পুরো নাম-স্থবল সামন্ত।

রাচ অঞ্চলের কোন এক গায়ে বাড়ি। গানের দলে
আছে ছোটবেলা থেকে। আগে ছিল "একানে ছেলে।"
ব্যকেতু সাজতো। সাজতে। গ্যাহ্বর, একলবা, বালক শীক্ষা

এখনও রুফ সাজে। বড় রুফ। সাজে রাস, নারায়ণ। স্ইট রেলে। শুরু ঠাকুর দেবতার পাটী।

যেমন চমংকার মানায়, তেমনি মিষ্টি অভিনয়। ক্রফ সেজে দেখা দিলে তাে আসরে হৈ হৈ পড়ে য়য়। মনে হয় যেন ছবির মৃতি জাবত হয়ে নেমে এসেছে মাটর ছনিয়য়। মৢয় শোতার দল—বিশেষতঃ গায়ের মেয়েরা—দলে দলে সাজঘরে ছুটে আসে। ধয় হয় তারা কাছ যেকে একটিবার ক্রফদর্শন করে। ক্রতার্থ হয়ে প্রাম করে।

প্রথম প্রথম প্রবল আপত্তি জানাতো স্থবল। কিছুতে রাজি হোত না ওদের দর্শন দিতে, প্রণাম নিতে।

ক্রমে ক্রমে হার মেনে ছেড়ে দিয়েছে। বুঝেছে, বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই। এইসব গ্রামীণদের কাছে মাত্রাওলাদের প্রত্যেকের মভিনীত চরিত্রটিই তার একমাত্র পরিচয়, তার সত্যস্বরূপ। অভিনয় আসরের বাইরে যেটা তাদের প্রকৃতই আসল রূপ আর পরিচয়, সেটার র্থোজ এরা রাথেনা, মাথাও ঘামায়না তা নিয়ে। তাই যাত্রাপালার কৃষ্ণ এদের কাছে আরাধ্য ইষ্ট, আর মহিধাস্থর হোল ভীতিপ্রদ হর্জন।

গোড়ার দিকে এহেন ভক্তি আর প্রণামের হিড়িকে পড়ে শিটিয়ে উঠতো স্থবল।

মধুম্যের শরণাপন হয়ে জিজ:সা করতোঃ মাষ্টার, ইটায় আমার পাপ হবে নাই ?

কেন্দ্র কীদের পাপ্দ

ঃ আমি মান্থধ, চাধীর ব্যাটা, দেবতার ভাগ নিয়ে মোর পাপ হবে নাই ৮

ঃ অভয় দিত মধুময়।

বুঝিষে বলতোঃ প্রণাম ওরা তোমাকে করে ন। স্থবল। তোমার ভিতর দিয়ে প্রণাম পাঠার ওরা ওদের কল্পনার ঠাকুরকে অন্তরের আরাধাকে। তুমি বাহক। তুমি আধার। তুমি মাধাম। বাস, এইটুক্ মাত্র। আর ভর পাবারই বা এতে কী আছে। হলেই বা চামীর ছেলে। ঠাকুর তো তোমার মধ্যেও আছেন। ওদের প্রণাম তুমিই না হয় তাকে পৌছে দিও।

তবু আশ্বস্ত হতে পারেনি স্থবন।

খুঁতথুঁত করে বলেছিলঃ তুমি কইছ, আমি হইছি বটে মদির একটি, ভিতরে রইছে উদের ঠাকুর প

ঃঠিক তাই।

তালে তো মাষ্টার আমারে ইখন হত্যে ২বে, না কী কও ? দেবথানটি তো পবিত্র রাখত্যে হবে।

ং বেশ তো বাধা দিছে কে ? শুদ্ধাচারে পাকবে, একট আঘট জ্ব-পূজা করবে, এতো ভাল কথা।

বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছিল স্থবল মধুময়ের কণাগুলো।

সেই থেকে আরম্ভ হয়েছিল তার সংখ্যা, গুদ্ধাচার আর নিত্য পূজা। তিথি-পার্বণে নিয়মিত উপোস স্থক করেছিল। দলের অনেকে তা নিয়ে ঠাটা বিদ্ধাপ করতো। গ্রাহাই করেনি স্থবল। আচার-নিষ্ঠা তার ব্যাহত তো হয়ইনি কোনদিন, উপরন্ধ আরও বেড়েছে। প্রথমে যা ছিল নিছক অষ্ট্রান, এখন তা হয়ে উঠেছে নিত্যকর্তব্য—ধর্ম। যাত্রাদলে প্রারশঃ প্রচলিত কোনও কদভাাস প্রলুক করতে পারেনি স্থবলকে। কোনও সহকর্মী তাকে দলে ভেডাতে পারেনি।

মদ কোনদিন স্পর্শ করেনি স্থবল। জুরা খেলেনি একটি দিন। কথায় কথায় পঙ্গালোচনা আর অশ্রাবা থিস্তির নড়বল্যা বয়, মেথানে ওসব তো দূরের কথা, স্থবলের নথে কেউ কোনদিন একটা কটুকথাও শোনেনি। সদাই হাসিমুখ। সদা প্রসন্ধা, নালিশ নেই, অভিযোগ নেই, বিক্রপতা নেই ছনিয়ার কারও বিক্লদ্ধে।

পথে-খাটে দলের অনেকেই দল বেঁবে হানা দেয়
পণ্যাপল্লীতে। তাতে ওদের লজ্জা নেই, অপমান নেই।

থেন খাওয়া-পরার মতনই ওটাও একটা অবশুপালনীয়
নিতাকম। কতবার কত জনে হাত ধরে টেনেছে

অবলকে। কিছুতে দলে ভেড়াতে পারেনি কেউ।

আগে স্বল মিনতি জানিয়েছে। তারপ্র হয়তো কেঁদেই

কেলেছে।

অথচ পথে-গামে ওকে ঘিরেই সব চেয়ে বেশি জমে নরীর ভিড।

কুক্ষ মোহে কত বিজ্ঞবলা। কুল্বধু। রাজবধু। স্বাই। প্রণাম নেয় স্থবল। স্মিতকঠে প্রসন্মহাস্তে শুভকামনা প্রানায় স্বার। ভেদাভেদ নেই ওর কাছে। স্বাই স্মান। স্বাই এক।

একবার…

কাণ্ডটা ঘটেছিল রতন-গড়ের রাজবাড়িতে।

রাজপ্রিয়া প্রিয়াবাঈ পাগল হয়ে উঠলো।

সব ছাড়তে রাজি সে স্থবলের জত্যে। সব করতে এওত। শুধু যদি স্থবল · · ·

মিনতি জানালো রূপসাগরিকা পিয়ারাঈ। পায়ে ধরে বাদলো। লোভ দেখালো। ভয় দেখালো।

দলের আর স্বাই ঈশায় আর আপশোধে হায় হায় বিশতে লাগলো।

স্থবল কিন্তু নির্বিকার। একটুও টললো না।

বললো: সিটা হবে নাই পিয়াবাঈ।

ংকেন ? জানো—কত পুরুষ এই পিয়াবাঈয়ের একট্ দ্যার জন্যে পায়ে ধরে কেঁদেছে, আত্মহত্যা করেছে ? ঃ তার! মাজ্য না পিয়াবাঈ, অমাজ্য। পুক্ষ না, কাপুরুষ।

লজ্ঞার—অপমানে ফুঁসিরে উঠলো পিয়াবাল: এতো দেমাক তোমার ? তুমি আমাকে কী ভাবো বলতো ?

শ্বিতকঠে জবাব দিল জনলঃ মেলের। আমার মা-বুন পিয়াবাঈ।

এরপর আর মূথে জবাব দেয়নি পিয়াবাই। ঠাস্-ঠাস্ করে আচমকা স্বলের ত্'গালে ত্টো চড় বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গিয়েছিল।

স্থবল রাগ করেনি।

স্মিতহেদে শুধ্বলেছিল ঃ বেজায় রেগে গেইছে। ঠাকুর উটারে শাস্তি দিবে।

আজও দলের অনেকে সেকগা বলে ওকে ঠাটা করে, ক্যাপাতে চাগ।

রাগ করে না স্বল। আজও হাদে। ঠিক সেদিনের মতুই স্বিত হাদে।

সেই স্থবল যে কি করে অমন একটা ভাক-রোল চালবে, তানিয়ে বিলক্ষণ তুভাবনা ছিল মধুময়ের।

বটুকদাদের মতন একজনের "ঠেক। পাট" ধাঁ। করে ধরে-বেধে আর একজনের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

স্থবল কিন্তু একট্ও ঘাবড়ায়নি। বরং নতুন একটা কিছু করবার স্থযোগ পেয়ে সে মহানন্দে মেতে উঠেছিল। সারাদিন বইথানাকে কাছ ছাড়া করেনি। থেকে থেকে পাকড়াও করে এথান-ওথানটা দেখিয়ে নিচ্ছিল।

মূথে শুধু একবূলিঃ আজ রেতে একটি থেল যা দেখায়ো দিব মাষ্টার, দেখো নিও কেনে—হাা!

তা দেখে নিয়েছিল বটে মধুময়।

দিতীয় অঙ্ক পেশ হোল। অবাক হোল মধুময় স্থবলের কৃতির দেখে। সাবলীল অভিনয় করছে।

থেল দেখালো স্থবল তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃষ্টে।

 ধীরে ধীরে কর্ত্রা ভূলে ভয়াস্থর হয়ে উঠলো জনত্রাস অত্যাচারী আর নারালোল্প। তার লেলিহান লালসায় নিতা বলি পড়তে লাগলো রাজ্যের যত কুলাঙ্গনা। অবশেষে এক রাতে তার প্রমোদোভানে তারই অভ্চরেরা ধরে নিয়ে এলো রূপবতী অনুচা রাজকলা স্কুছন্দাকে।…

জমে উঠেছে পালা। হাজার হাজার দর্শক রুদ্ধনিখাসে অভিনয় দেখছে।

দীন্'এ ঢুকলো অট্হাশ্যরত মদমত্ত ভয়াস্থর ক্রন্দমানা স্বছন্দাকে আস্তরিক লালদায় টানতে টানতে। হাত বাড়ালো পৈশাচিক উল্লাদে তাকে বিবস্থ করতে।

আছড়ে তার পায়ের কাছে কেঁদে পড়লো স্থছন্দারপী প্রনা পাড়ুই। দলের হিরোইন (!) সে।

বাঁহাত নেড়ে ( নারীচরিত্রাভিনেতার ডানহাত নাড়া বারণ ) কাঁপ।কাঁপা মিহিস্করে ককিয়ে উঠলোঃ রক্ষা করো, রক্ষা করো মহামন্ত্রী! এতবড় সর্বনাশ তুমি আমার কোরোনা।

অট্রাপ্ত করে উঠে ভয়াস্থর বললোঃ কেন স্থলরী ? স্বনাশ কিসের ? নারী তো বীরভোগ্যা।

স্ত্দা আকৃতি জানালোঃ তুমি আমার পিতৃবন্ধ। তুমি পিতৃত্লা, আমি তোমার কল্যাসমা। তুমি বাবা, আমি যে মেয়ে তোমার।

ব্যদ, কোথা দিয়ে কী যেন ঘটে গেল। পাট ভূলে গেল স্কবল। যেন পাগল হয়ে গেল।

পাগলের মতন চিংকার করে উঠলোঃ কা বললে ? তুমি মেয়ে, আমি বাবা ? ঠিক-ঠিকই তো! না না আমি পারবো না । পারবো না—পারবো ন।—

বলতে বলতে ভয়াস্করের ক্রত প্রস্থান।

ভ্যাবাচ্যাকা মেরে ক্ষণিক বজাহতের মতন দাঁড়িয়ে রইল প্রনা পাডুই। অবাক হোল। পেশাদার যাত্রাদলে "ফাউল্" করা অথবা "ধরতাই" বা "কিছ্" না বলা অলিথিত অমার্জনীয় অপরাধ! সেই ফাউল্ করবে স্থবল? কেনে হে ? নম্বরী অ্যাক্টর বলে?

স্থানকাল-পাত্রীপাত্র ভূলে ফুঁ দিয়ে উঠলো প্রনা পাডুই তার দেশোয়ালী ভাগায়ঃ না মাইরি স্থবল্যথা, নম্বরটি (সংলাপ) কয়েয় যাও মাইরি। নাতো মাইরি আম্মো একদিন ইমন লেগ্ দিব যে—

আর বলা হোল না। শ্রোতা-দর্শকদের হট্গোল কানে পৌছতেই আদর ছেড়ে চকিতা স্বছন্দারও সভয়ে ক্রততম প্রস্থান।

হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। আসর পণ্ড হবার উপক্রম। অনেক কটে, অনেক কন্সার্ট ফুঁকে, শেষ অন্দি মধ্ময় নিজে ভয়াস্বরের পার্ট-এ নেমে তবে মান আর বায়না রক্ষা করেছিল।

স্থবলকে সে-রাতে আর আসরে বার করা যায়নি।

সাজঘরে সেই থে মাণা নিচু করে বসেছিল, সারারাতে সে-মাণা আর উচু করে তাকায়নি। সবার যত গঞ্জনা মাণা পেতে নিয়ে মৃথ বুজে সহু করেছিল। রা' কাড়েনি। জবাব দেয়নি কারও কোনও জিজ্ঞাসার।

বলেছিল শুধুমধুময়কে। সঙ্গে ছিল বটুকদাস। পালা তথন শেষ হয়ে গেছে। যে যার থেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে। খায়নি শুধু স্থবল।

থোঁজ করতে করতে সাজঘরে এনে তার দেখা পেয়ে-ছিল মধুময় আর বটুকদাস।

বলে আছে একই জায়গায়! একইভাবে মাণা নিচু করে। যেন জমে পাণর হয়ে গেছে। ডে-লাইটটা নিভে গেছে। টিমটিম করে জলছে শুধৃইঞ্চি দেড়েক একটা মোমবাতি। থমথম করছে ঘরটা।

পারের শব্দে মাথা তুলে তাকালো স্থবল।

ক্ষীণালোকেও লক্ষ্য করলো মধুমন্ন, স্থবলের ত্রোথে বইছে অঝোর ধারা।

ঃ কিন্তু কেন অমন হোল তোমার গ

ফুঁদিয়ে উঠলো স্থবলঃ তুমি জান নাই ? যিটা ছিল বটে ডাকাত রত্নাকর, তুমরাই দিটারে রাম নামের মহ পড়ায়ো বাল্লীকি করাছ কেনে কও দিকি আগে? আমি চাষার ব্যাটা, ই অধিকারী মোরে নিতিরাতে ঠাকর সাজাইছে, পতিতপাবন ত্রুদমন বানাইছে। আর তুমি মাষ্টার—তুমিই তো শিথালে আমারে দাপু-সজ্জন হতে, সকল জনার প্রণামের যুগ্যি হতে, পৃথিবীর দব মেয়েরকে মা-ব্ন ভাবতে। ইতকাল ধর্যে দিগুনা পালন করেয় করো আর ভেবে ভেবে আজ হঠাং ভুলতে পারবো কেনে? অভ্যাসটি যে স্বভাব হয়্যে গেছে হে। তাই—তাই তো স্হছন্দার "বাবা"—ডাক আমারে অভিনয় ভুলায়্যে দিছে
গো—দব ভুলায়্য়ে দিছে—দব দব—

পরাজয়ের শ্লানি আর উচ্ছুদিত কান্নায় ভেঙে পড়লে: স্থবল সামস্ত ।



সে কোন বনের হরিণ

कटि। : वश्रीवाभ नाम दभाः



আলোর আহ্বান

ফটো: সতাপ্রকাশ বালা

# বাঙালীর শক্তিপূজা

### কুমারেশ ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ

আধিন মাদে দেবীপক্ষ আরম্ভের সংগে সংগেই আকাশ যেন গাদতে থাকে আনন্দের জলে-স্থলে-বাতাদে জাগে আনন্দের এক পুলক শিহরণ। স্থনীল আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ে শরতের স্নিধোজল আলো। দে আলোক-বাণায় প্রনিত হয় মায়ের আগমনী স্বর! দে অপূর্ব স্থরের পরশ লাগে পূর্ণযোবনা নদীর উচ্ছলতায়৽৽পাথীর স্থমধুর ক্জনে, বাঙ্লার ভামল প্রান্তরে ধানের ক্ষেতে। দে স্থরের মৃদ্রনা জাগে বনমর্মরে, মানব-মনের নানাবিধ আশা-আকাংথায়।

'বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি তোমার শৃদ্ধধ্বনি,
আকাশ-বীণার তারে তারে
বাজে তোমার আগমনী।'
গামায়মান প্রকৃতির বুকেও পুস্প-পল্লবে স্বাভাবিক ভাবেই
বচিত হয় মহাপূজার অর্গ্য—আনন্দ্রোতে প্লাবিত হয়
সমগ্র দেশ।

মহিবাস্থ্যমর্দিনী সিংহ্বাহিনী দেবী তুর্গা আসছেন মাত্র তিনটি অহোরাত্রির জন্যে দশদিক আলোকে উদ্থাসিত করে। দক্ষিণে তাঁর ধনৈশ্বর্থালায়িনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ, বামে বিল্লাদায়িনী সর্বস্তুক্রা দেবী সরস্বতী ও দেব সেনাপতি কার্তিকেয়। মায়ের বাম পদতলে বিমর্দিত মহিষাস্থর। মায়ের এই অপর্বপ মৃতির সংগে বাঙালী চিরপরিচিত। নিতাকালের পথে এইরূপে মা কতবার এসেছেন আবার চলে গেছেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে, যথন বলদর্পী মহিষাস্থরের পদানত স্বর্গরাজ্য, ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত ও লাঞ্জিত। অস্থরের জয়োল্লাসে ত্রিভূবন বিকম্পিত। তথন ভীত-সম্বস্ত দেবগণ হলেন বিষ্ণুর শরণাপন্ন। তারপর ব্রহ্মা-

বিষ্ণু-মহেশ্বরের মৃথ হতে নির্গত হল মহৎ তেজ এবং ইন্দ্রাদি অন্থান্য দেবগণের শরীর থেকেও তেজ নির্গত হয়ে একত্রে সৃষ্টি হল এক স্থমহৎ তেজরাশি। তারপর সেই অস্পম তেজরাশি থেকে সৃষ্টি হল অপরপকান্তি-সমন্বিতা। এক অসামান্যা যুবতী নারীর। তথন সমস্ত দেবতাগণ স্ব অস্ত্র দিয়ে স্থমজ্জিত করলেন এই দেবীকে! দশহস্তে দশপ্রহরণ ধারণ করে অপূর্ব লাবণ্যমন্ত্রী সিংহ্বাহিনী দেবী অস্ত্র বিনাশের জন্তে প্রস্তুত হলেন। তথন দেবগণ দেবীকে লক্ষ্য করে জন্মধ্বনি করে উঠলেন, ম্নিগণ ভক্তিবন্মভাবে করতে লাগলেন দেবীর স্তব।

'জয়েতি দেবাশ্চ মুদ। তামুচুঃ সিংহ্বাহিনীম্।
তুষ্টুবুমু নয়শৈচনাং ভক্তিনমা অমুর্ত্তরঃ ॥'
তারপর ঘোর যুদ্ধ শুরু হল দেবী ও দানবে। অবশেষে
মহাশক্তি দেবীর হস্তে নিহত হল মহিষাস্থর। দেবগণ
তথন জয়ের আানন্দে উংফুল হয়ে দেবীর স্তব করলেন।

"দেব্যা যয় ততমিদং জগদায়শক্ত্যা
নিঃশেষ দেবগণ শক্তি সমৃহমূর্ত্তা।
তামদিকামথিলদেব মহর্ষি-পূজাং
ভক্ত্যা নতাং স্ম বিদ্ধাতু শুভানি দা নং।"
পুরাণে বর্ণিত এ কাহিনীর অন্তর্মপ সংঘাত নিয়তই চলেছে
আমাদের এই পার্থিব জগতে। ন্তায় ও অক্তায়ে, ধর্মে ও
অধর্মে, অহিংদা ও হিংদায়, শুভবৃদ্ধি ও অশুভবৃদ্ধিতে,
দৈবী শক্তি ও আন্তরিক শক্তিতে সংগ্রাম চলেছে দর্বকালে
— দর্বমূগে। যথনই অন্তর শক্তির হয়েছে জয় তথনই
অন্তায় ও অত্যাচারে ভরে উঠেছে পৃথী, অধর্মে ভরে উঠেছে
জগং। আবার ষথন দৈবী শক্তির হয়েছে জয়, তথন
পৃথিবীবাদী ফেলেছে শান্তি ও স্বন্তির নিঃশ্বাদ। ন্তায় ও
অন্তায়ের, শুভবৃদ্ধি ও অশুভ বৃদ্ধির, কল্যাণ ও অকল্যাণের

এই সংঘাত কোনদিনই শেব হবে না। 'সতামেব জরতে'।
শেষ পর্যন্ত জয় স্থানিশ্চিত। অসতোর, অত্যায়ের
ও অধর্মের সাময়িক জয় হলেও তা দীর্গস্থায়ী নয়—ক্ষণস্থায়ী। অস্তর শক্তিকে পরাত্র করে দৈবীশক্তির জয়
হবে। অকল্যাণ ও অসতোর পরে প্রতিষ্ঠা হবে কল্যাণের
ও সতোর। হিংসার দারা অহিংসাকে জয় করা যায় না।

কোন্ অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে কত যুগ থেকে মহিধান্ত্র-মর্দিনী দেবী হুগার সংগে বাঙালী-জীবনের নিবিড় যোগ-স্ত্র হয়েছে স্থাপিত। হুগাপুজা ধেন বাঙালীর নিজম্ব পূজা, দেবী হুগা যেন বিশেষভাবে বাঙালীরই মা। তাই শারদোংসব বাঙালীয় জাতীর উংধব।

সারা বংসর বাাকুল প্রতীক্ষার পর শরংকালে মাত্র তিনটি অহোরাত্রির জন্তে বাঙালী আবাহন করে আনে দেবীকে অর্চনার উদ্দেশ্যে। পূজার এই কটি দিন বাঙালী রোগ-শোক তৃঃখ-দৈত সব কিছু ভূলে একান্তভাবে মেতে ওঠে মহামায়ার পূজায়। তারপর চোথের জলে বুক্ ভাসিয়ে মাকে দেয় বিস্ক্রন। এই আবাহন ও বিস্ক্রক কেন্দ্র করে বাঙালীর জাবনে শত শত বংসর ধরে আবর্তিত হচ্ছে আশা ও আনন্দ।

শরংকালে প্রকৃতির পরিপূর্গ সৌন্দর্যের ভেতর দেবী তুর্গা আবিভ্তা হন প্রতিমার মধ্যে। আলাশক্তি তুর্গা বিশ্বব্যাপিনীরূপে বিরাজ করলেও ভক্ত সাধকের অস্তরের আকুল আহ্বানে, প্রাণের একান্ত টানে তার বিশাল সহাকে সংহত করে ধরা দেন একটি বিশেষভাব ও রূপের মধ্যে। প্রতিমা হচ্ছে সেই ভাব ও রূপের প্রতীক। ভক্ত পূজারী এই মুন্ময়ী প্রতিমার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চিন্ময়ীরূপ দর্শন করে থাকেন।

'পুতৃল পূজা করে না হিন্দু থড় মাটা দিয়ে ঘেরা। মূন্ময়ী মাঝে চিন্নায়ী দেখে, হয়ে যার আত্মহারা॥'

পূজার পূবে হয় বোধন। দেবীর স্তপ্ত শক্তিকে অর্চনার দ্বারা প্রতিমার মধ্যে জাগ্রত করার অর্থই হচ্ছে বোধন বা জাগরণ। তাই ষ্টার দিনে হয় বোধন উংসব। বোধনের পরেই হয় অধিবাস বা আমন্ত্রণ। বোধনের দ্বারা মা হলেন জাগরিত।—প্রতিমার মধ্যে আবিভূতা। তারপর অধিবাসের দ্বারা তাঁকে যথাবিধি সংবর্ধনা জানাতে হয়—অর্চনা করতে হয় তিনদিনবাাপী মহাপূজা গ্রহণের জন্তে।

তারপর্ক্ন মহাসপ্তমীর শুভ প্রভাতে হয় দেবীর প্রাণ-

প্রতিষ্ঠা। পূজক তথন পূজায় বদে প্রথমেই জড় প্রতিমাকে করবেন প্রাণময়ী।

প্রাণ প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে মায়ের প্রাণের দংগে পূজারী তার প্রাণ মিলিয়ে দেবেন- –একায় হয়ে মিশে যাবেন। তবেই পূজকের পূজা হবে সার্থক। মহাস্থমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী এই তিনদিন ভক্তির সংগে দেবীর পূজা সমাপ্ত করে দশমীর দিনে চোথের জলে বাঙালী বিদর্জন দেয় দেবী প্রতিমাকে। বিদর্জনের অর্থ হচ্ছে— যে তাবাতীত ক্ষেত্র থেকে দেবী ত্র্গা তাবময়ী ও রূপময়ী হয়ে আবিভূতা হয়েছিলেন প্রতিমার মধ্যে, সেই স্থানে 'গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবী চণ্ডিকে'—এই বলে দেবীকে বিদায় দেওয়া। বিদর্জনের পর ভক্তের অন্তর্গ পূর্গ হয়ে ওঠে বিজয়ানলে। তার মন থেকে হিংসা-ছেম প্রভৃতি হয় বিলপ্ত। শারদোংসবের চরম ও পরম সার্থকতা এথানেই। শক্ত-মিয় নির্বিশেষে সকলের সংগে এই মিলনের আনলই হচ্ছে মাতৃপূজার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

আজ শত তঃথ-দারিদ্র্য-রোগ-শোকের মধ্যেও বাঙালী মনে-প্রাণে মায়ের পূজায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, অন্তরের সবট্ক ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে করে মহাশক্তির আরাধনা।

মায়ের কাছে আকলভাবে আমাদের প্রার্থনা—মা জগদদে, বাঙালীর আজ বড় ছ্র্দিন। তার ভাগ্যাকাশে আজ ছর্নোগের কাল মেঘ। বাঙালীর ঘরে ঘরে রোগ, শোক, ছঃখ-দারিছ্যের বীভংদ দৃশু। চারদিকে তার অশিব ও অন্ধকার। সন্তানের এই ছ্র্দিনে তুমি এদ মা, তোমার আ্লাশক্তি মহামায়ার নিতালীলাময়ী জগতপ্রকৃতির পরিপূর্ণতম মূর্তি নিয়ে। তুমি বর এবং অভয়দানে তোমার বিভাল্ত সন্তানকে সাহদ দাও, শক্তি দাও, সংপ্রে চালিত কর, তাদের মান্থব কর মা।

অপূর্ব তোমার রূপ। স্ক্রনকালে তুমি স্টিরপা, পালনে তুমি স্থিতিরূপা, প্রলয়ে তুমি সংহাররূপা। এই তিনরূপের সমন্বয়ে তুমি অপরূপা।

হে শান্তিদায়িনি, আমাদের সর্ববিধ অশান্তি দূর করে শান্তি দাও মা!

দর্বনঙ্গলনঙ্গল্যে শিবে দর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ব্রান্থকে গৌরি নারায়ণি! নমোহস্ততে॥
স্পৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি!
গুণাশ্রমে গুণময়ে নারায়ণি! নমোহস্ততে॥
শরণাগতদীনার্গ্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে!
সর্বস্থার্গ্রিহরে দেবি নারায়ণি! নমোহস্ততে॥



সারলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান হিন্দুষ্টার লিভারের তৈরী

# ময়মনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা

### অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই হইথানি গাথাকাব্যসংগ্রহ ময়মনদিংহ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয় কতৃকি প্রকাশিত হয়। এই কাবাগুলি প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অথবা সচেতন ব্যক্তিশিল্প-প্রয়াদের ফল দে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন এই কাহিনীর প্রাচীন নৈব্যক্তিক রচনার মধ্যে আধুনিক ব্যক্তিহস্তের স্থত্ন মার্জনার চিহ্ন আবিদ্বার করা যায়। ইহা হয়ত সতা হইতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন কাহিনীগুলিতে যে কবিমন ও রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে মধ্যযুগীয় জীবন্যাব্রার ভাবরসনিমগ্র ও প্রাচীন পল্লীসমাজের ভাষা-ছন্দবিক্তম্ভ। যদি আধুনিক যুগের কোন কবি এগুলির রচয়িতা হন, তবে তিনি যে শম্পূর্ণভাবে বর্তমান কালোচিত সমস্ত মানস জটিলতা ও স্ববিরোধ পরিহার করিয়া তংকালিক জীবনরস্তন্ময় হইয়া গিয়াছেন ও রূপকথাস্থলত ভাষাভঙ্গী ও চিত্রকল্পের অব্যভিচারী অবলম্বনে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনুষীকার্য। সমস্ত গাথাওলি রূপক্থারই নিক্ট-আত্মীয় ও বিভিন্ন সমাজ-পরিস্থিতিতে উহারই সম্প্রদারিত সংশ্বরণ। রূপকথার উদ্বব্যে পরিবেশে, ইহাদের ও উদ্বব ে সেই একই পরিবেশে ও কিছুটা পরবর্তীকালে।

আমাদের বাংলা রূপকথাগুলি যে ঠিক জাতির শৈশবকালজাত তাহা উহাদের জীবনদৃষ্টি ও পরিণত শিল্পরপ হইতে মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সমাজের অলৌকিকসংস্কারপুষ্ট ও বিশিষ্ট-জীবনদর্শন-লালিত বয়স্ক ব্যক্তির মনে যে শিশুকল্পনা স্বপ্ত থাকে, রূপকথা তাহারই বর্ণোজ্জল, সমৃদ্ধ প্রকাশ। বাংলা রূপকথা আদিম সমাজের মনের কথা নহে; যে সমাজে জীবনাভিজ্ঞতা আদিম বিশায়রোধকে উন্মূলিত না কৃরিয়া বরং উহাকে

শেষ পর্যন্ত সমর্থন করিয়াছে, নানা কুটল প্রের কাটা করিয়া দৈবপ্রসাদের আত্মকুল্যে এক শুভ পরিণতিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সমাজেরই পরীক্ষিত জীবনবোধ ইহার মধ্যে অভিবাক্ত হইয়াছে। দৈবনির্ভর স্মাজে জীবন-বিপর্যয়ের বহু অভিজ্ঞতার পরেও জীবন সম্বন্ধে এই সাধারণ ধারণা অবিচলিত থাকে। বিপদ নিজ কতকর্মের ফল নহে, কপ্ত দৈবের অভিশাপ; স্থতরা মৃত্যু ও আত্মদায়িত্বের অভাবে মনে খুব গভীর বিধাদরেখা অন্ধিত করে না। আমাদের সমস্ত বিশাস ও প্রত্যাশ। আনন্দময় পরিণতির জন্ম উন্মুখ বলিয়া তঃখের অস্তে মিলন এত স্বাভাবিক, এমন কি অনিবাৰ্য বলিয়া মনে ২য়। স্ত্রাং এই রূপক্থাধর্মী, পল্লীজীবনের তুঃখম্থিত-রুদ নির্ঘাসগঠিত গাখাগুলি বাঙালীর গভীরতম জীবন-প্রত্যাশারই সংকেতবহ। এই গীতিকাগুলিকে জাতির স্বপ্লাতুর শৈশব-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে উহাদের কাব্যস্ল্য ও জীবনসত্যের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় ন।। জাতির বাস্তব জীবনের সঙ্গে, রূপকথার এই আকস্মিকভার গ্রন্থিক, অভাবনীয়ের চকিত-আলোকদীপ্ত জীবনলীলার সময় গভীর ও অবিচেছ্ ।

এই গাথাগুলিতে যে জীবনচিত্র ও সমাজরূপ উদ্যাটিত হইয়াছে তাহা বাংলা সাহিত্যের অক্যান্ত বিভাগের বস্তু-অবলম্বন হইতে অনেকটা স্বতম্ব প্রকৃতির। এথানে জীবন অনেকটা ধর্মবন্ধনমূক্ত ও স্বাধীন-আবেগের ত্র্দমশক্তি-চালিত।

এথানে সমাজের যে কুর, হিংশ্র অত্যাচারী রপ<sup>6</sup>
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিভিন্ন সাহিত্যে অঙ্কিত ও
আমাদের সার্বিক অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত সমাজিচিঃ
হইতে অভিন । কিন্তু এথানে সমাজ কোন সাম্প্রদায়িক
ধর্মতের প্রতিনিধি নহে, মান্ত্রের গড়পড়তা নিম্নগানী

চিত্রবিত্তর সমষ্টিগত রূপ। ছাই কাজী, চিকণ গোয়ালিনী, নেতাই কুটনী, ভাটুক ঠাকুর ও ছুর্বলচিত্ত চান্দ্বিনোদ সমাজের ছংশীল ও ছুর্বল চরিত্রের উদাহরণ। এখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিচিত্রের যে সংঘর্য তাহাতে প্রথার যানিক মৃঢ্তাই প্রধান উপাদান, কোন ধর্মান্ধতার বিস্ফোরক শক্তি ইহার সহিত যুক্ত হয় নাই। একদিকে আদিম হিংম্ম প্রবৃত্তি ও নিদ্ধকণ দৈব, অন্তদিকে অদমা জীবনোল্লাস ও ছুর্বম প্রেম-চেত্রনা প্রস্পারের সহিত এক নির্মান্ধ গামে লিপ্ত ইইয়াছে।

সমাজচিত্র সাধারণ ও পরিচিত, কিন্তু প্রেমের বিচিত্র আবেগ নানা পরিস্থিতিতে নৃতন নৃতন রূপপরিগ্রহ করিয়াছে ও বিভিন্ন পরিণতিতে উহার প্রচণ্ড প্রাণশক্তির প্রিচয় দিয়াছে। আমরা এতদিন কার্যাসাহিত্যে প্রেমের যে পাবতা নিঝ বিণী-বেগের কথা গুনিয়া আসিয়াছি তাহা এই গীতিকাগুলির নায়ক-নায়িকার বাকো ও আচরণে প্রমৃত হইয়াছে। এ প্রেম সমাজবিধির ধার ধারে না, শাম্বের অন্থ্যাসনকে উপেক্ষা করে, প্রতিকৃল দৈবের জকুটিতেও ভাত হয় না, একমাত্র প্রণয়াকৃতির অমোন আকর্ষণে অজানা ঘটনামোতে নিজ জীবনতরীকে ভাষাইয়া দেয় ও মনোবল না হারাইয়া চরম মুহুর্তের জন্ম প্রতীক্ষা করে। বাংলার ক্ষীণ, সমাজশাসিত, আদর্শনিয়ম্বিত, অদৃষ্টনিভর জীবনধারায় যে এত স্রোতোবেগ কোন উৎস হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। মনে হয় কেন্দ্রশাসন হইতে বহুদ্রে স্থিত, পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা, শাশ্ববিধি ও পৌরাণিক চেতনার দারা অস্প্রপ্রায় এই প্রত্যন্ত-প্রদেশ আর্যধর্মের ভৌগোলিক শীমার বহিভ্তি ছিল। ইহার অধিবাদীর। হিন্দুম্নলমান-আদিম-জাতি-নির্বিশেষে শাস্ত্রাতিরিক্ত এক সাবভৌম হৃদয়-নীতির **অন্তবর্তী ছিল। ইহাদে**র নারীর সতীত্ব পৌরাণিক দৃষ্টান্তনির্ভর না হইয়া প্রায় সম্পূণরূপে প্রেমের স্বত্ফৃত প্রেরণাশ্রমী হইয়াছে। এই সতীব-মাহাত্ম্য-ঘোষণায় আমরা যত না দীতা-দাবিত্রীর নাম ওনি, তাহার চেয়ে বেশী শুনি নারীর অবিচল প্রণয়ামুগত্যের কথা। অব্গ কোন কোন কাহিনীতে পুরাণচেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; মনে হয় যেপুরাণের দ্রাগত ভাবনিয়াস তথ্যভারসূক্ত ২ইয়া এই তুর্গম প্রদেশের আকাশ-বাতাদে ক্ষীণ স্থরভির ভার পরিব্যাপ্ত ছিল। মৃদলমান ও হিন্দুর প্রেম কাহিনী- পর্বিত্ত মৃলতঃ অভিন্ন; বিবাহিত প্রেম ও বিবাহবন্ধনমূক্ প্রেম একই স্থরে কথা বলে ও একই আদর্শের ছাপ অঙ্গে বহন করে। করুণ বিরহাতি ও স্পাধিত তঃসাহদ উভয় জাতীয় কাহিনীতেই এক অভিন্ন ভাবেপরিমণ্ডলের সৃষ্টি, করিয়াছে। ভালবাদার যে কোন জাতি নাই—এই সার্বভৌম সত্যাথাদমূহের সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রভাবক্ষীণতাম ও একই অন্তরহন্দের অন্তর্তনে প্রতিপন্ন হইযাছে। সামান্ত কিন্তুকের মধ্যে অসামান্ত মৃক্তার ভার এই তৃচ্ছ্ সমান্ত্রীবনই যে গানাগুলির রূপকথাজাতীয় অন্তর-এশ্বর্য ও রূপদীপ্রির মূল উৎস তাহাও ইহাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ર

কাহিনী গুলির রূপবর্ণনার, ঘটনার ইঙ্গিতমর বিবৃতিতে ও প্রেমের গভার ও বিচিত্র মান্স ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশে পল্লী প্রকৃতির স্বতোমুখী ছোতনাশক্তি আশ্চর্য স্থ-সঙ্গতির সহিত মানবমনের ইতিহাসের সহিত নিগুঢ়সম্বন্ধ হইয়াছে। পল্লীজীবন হইতে আহত রপশ্রী প্রেমের সমস্ত আকৃতিতে অপূর্ব বাজনাময় ও অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবন্দ্র যেন এক আশ্চর্য স্থর-সঙ্গতিতে একাত্ম হইয়া পরস্পরের পরিপুরকরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এ শুরু প্রকৃতির রাজা ২ইতে উপমা-চয়ন নহে, উভয়ের প্রাণরহম্মের ও জীবনলীলার পারস্পরিক অফ-প্রেশ। উপমান-উপমেয়ের স্বতর অস্তির থেন এই অস্তরঙ্গ সাদশুরুদে বিগলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে বিলীন হইয়াছে। ঘটনা বা ভাবে যাহা কিছু কর্কশ, অস্তুন্দর, প্লানিকর ও ভয়াবহ তাহার উপরেও প্রকৃতি-দৌন্দর্যের এই উদার' আস্তরণ বিস্তৃত হইয়া উহাদিগকে একটি সাঙ্কেতিক স্বপ্ন-ময়তায় আবিষ্ট করিরাছে। মলুয়ার মৃত্যু একটি করুণ। ধবনিকার অন্তরালে আবৃত ২ইয়াছে, এক নিরুদ্দেশ্যাত্রার. অনির্দেখতায় উহার বস্তুগত নির্মতা হারাইয়াছে, মেঘের গর্জনে মানবহৃদয়ের হাহাকার চাপা পডিয়াছে।

পুনেতে গজিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও। কইবা গেল স্থন্দর কন্সা মনপ্রনের নাও। ছুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা। স্থনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্তা কি কাষ করিল। বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল॥

(মহুয়া)

এথানেও শেষরাত্রির অক্ট আলোক, মেঘাবৃত আকাশের আবছায়া দক্ষেত-কন্মার নিষ্ঠ্র সংকল্পের মধ্যে মানস অনিশ্চয়তা প্রতিফলিত করিয়াছে ও রক্তাপ্পত হত্যার ভীষণতাকে একটা দিধাগ্রস্ত ভাববিপর্যয়ের রহস্তগোতনায় আবৃত করিয়াছে। বিষবাণ-প্রয়োগে নায়কের সাংঘাতিক আঘাত ও অতর্কিত রূপক-প্রয়োগে—ঘরের বাতি নিবানো ও নগর-কানা কালা মেঘের উদয়ের দারা—বস্তকাঠিন্ত হইতে ভাবস্ক্ষমার রাজ্যে উন্নীত হইয়াছে।

তারা হইল ঝিকিমিকি রাত্র নিশাকালে। ঝস্প দিয়া পড়ে কক্সা সেই না নদীর জলে॥

—একই উপায়ে মৃত্যুকে রমণীয় করিয়াছে।

রূপবর্ণনায় এই প্রকৃতিপ্রাণতা বিশেষ করিয়া পরিস্ফৃট। নারীরূপের বং ও রেথার সহিত প্রকৃতিরূপের বং ও রেথা গভীরভাবে মিশিয়া উভয়ে মিলিয়া এক থোগিক সতা রচনা করিয়াছে। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির প্রাণলীলা মানবীর রূপে আরোপিত হইয়া উহাকে এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় রহস্তময় করিয়াছে। প্রকৃতির সহ্যোগিতা মানবের অন্তর্বরহস্থের নিগৃত্তাকে একেবারে অনাবৃত করিয়া দেখাইয়াছে।

ভাদ্র মাদের চান্নি যেমন দেখার গাঙ্গের তলা।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা॥ (কন্ধ ও লীলা)
অথবা

বৈকালীন রাঙা ধন্থ মেঙেতে ল্কায়। দিনে দিনে ক্ষীণ তন্থ শধ্যাতে শুকায়।

এথানে আসর মৃত্যুর উপর রামধন্তর ক্ষণস্থায়ী বর্ণচ্চটা আরোপিত হইয়া উহার বিলয়ের মধ্যে এক করুণ মাধুরী সঞ্চার করিয়াছে। এমন কি যে সমস্ত স্থলে প্রথাসিদ্ধ উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেথানেও প্রকৃতি-সৌন্দ্রের সর্ব্যাপিত্ব পুরাতন উপমাসমূহকেও এক নৃতন ভাবতোতনায় প্রাণবস্ত

করিয়া তুলিয়াছে। বাচনভঙ্গীর অভিনবত্ব ও আবেগের গাঢ়তা পরিচিত উপমানগুলিকেও প্রথাজীর্ণতা হইতে রক্ষা করিয়া উহাদিগকে জীবনরসের বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

9

প্রেমের আরম্ভ রূপবর্ণনার; কিন্তু উহার পরিণতির পথে আমরা প্রেমিক হৃদ্যের উচ্ছাদের মর্মস্পর্শী প্রকাশকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করি। রূপমুগ্ধতা, বিশ্বয়, অন্তরের প্রবল আলোড়ন, মিলনের একান্ত আকৃতি, বিরহের তীত্র অন্বন্তি ও বিদায়ের অসহনীয় জালা—এই ভাবপরস্পরা যথনপ্রামীদের উক্তিতে বা লেথকের নিবিড় উপলব্ধিতে যথা-অভিবাক্তি লাভ করে তথনই প্রেমকবিতার কাব্যসার্থকতা। ময়মনসিংহ ও পূব্বস্থাতিকান্বয়ে এই সার্থক আবেগপ্রকাশের অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলে। এখানেও প্রাকৃতিক দৃশ্য পউড়মিকা-রচনায় ও সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনায় নর-নারীর হৃদয়ানবেগকে একদিকে ব্যাপ্তি ও বিস্তার, অপরদিকে আবেদনগভীরতা দিয়াছে। প্রেমিক হৃদয়ের আর্তি প্রকৃতির নিপুণ সহ্যোগিতায় আপনার আকৃলতাকে স্কুমারসোন্দর্থনিওত করিয়া নিথিলচিত্জয়ের স্কুদ্র অভিযানে প্রেরণ করিয়াছে।

আমি ত অবলা নারীরে বন্ধু হইলাম অন্তর-পূড়া। কুল ভাঙ্গিলে নদীর যেমন মধ্যে পড়ে চড়া॥ (মইশাল বন্ধু)

প্রেমের ক্ষোভ ও অতৃপ্তি বর্ষাক্ষীত নদীর একটি থেয়ালী আচরণের উপমায় অপৃর্বভাবে ফাটিয়া পড়িয়াছে। আয়প্রশারণের মধ্যে আয়্মক্ষয়ের সম্ভাবনা সাধারণ নদীর মত প্রণয়-স্রোতস্বিনীর একটি অনিবার্য বিপদ। প্রণয়ম্চানারীর ব্যাকৃল আলিঙ্গন-প্রয়াদ সময় সময় শৃত্যতাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।

সময় সময় বৈষ্ণব পদাবলীর অধীর, সম্ভব-অসম্ভবের সীমালজ্মী প্রণয়াকৃতি প্রায় একইরূপ ভাষায় অথচ পল্লী-নারীর সংকীর্ণ জীবনাভিজ্ঞতার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই গাথা-কাব্যে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

আজি হৈতে তোমায় বন্ধু ছাইড়া। নাই সে দিব। নয়ানের কাজল কৈরা নয়ানেতে থুইব॥ বদন কইব্যা অঙ্গে পরব মালাা কইব্যা গলে। সিন্দুরে মিশাইয়া তোমায় মাথিব কপালে॥

তই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঞ্গ হইব।
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না গুনিব॥
আমার নয়ানে বন্ধু দেখিবা সংসার।
এমন হইলে ঘুচ্বো তোমার তুই আঁখির আঁধার॥
( আন্ধা বন্ধ )

এই উদ্ধৃতিটিতে অনস্থরপের ধ্যানবিভার, অধ্যায়সাধনার উচ্চ ভাবলোকবিহারী বৈশ্ব কবি — আর অন্ধ বন্ধর প্রেমান কাঙ্মিনী এক সামাগ্য রুষক-রমণী — একই উপমার প্রয়োগে নিজ অস্তরের আকৃতিকে ব্যক্ত করিয়াছে। প্রেম উহাদের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর করিয়া উহাদের ভাবরাজ্যের একই স্তরে পৌছাইয়া দিয়াছে। হয়ত এইখানে পল্লীগীতির মধ্যে কিছুটা সাহিত্যশিল্পের পরিমার্জনা সন্দেহ করা যায়। বিপরীত দিকে, অন্ধ নারী নিজ ভ্বনজোড়া আঁধারের মধ্যে প্রেমের প্রদীপ জালাইয়া প্রেমিককে আহ্বান জানাইতেছেঃ—

না জালিলাম ঘরের বাতি রে বন্ধু অন্ধ আমার আঁথি। হাত বৃলাইয়া বন্ধু তোমার মুখ্থানি দেখি॥

( খ্যামরায়ের পালা )

কথনও কথনও প্রেমবিষয়ে সংলাপকুশলতা প্রেমের অশিক্ষিতপট্ব ও নাটকীয় চমকস্প্রীর উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করা যায়। প্রণয়ামুভূতি যে সকল মামুষকেই একটা সভাব-আভিজাত্যের পদবীতে উন্নীত করে ইহা তাহারও প্রমাণ।

"মহুয়া" গল্পে ব্রাহ্মণকুমার নদেরচাঁদ বেদের মেয়ে মহুয়ার প্রণয়ভিথারী। মহুয়া কপট ক্রোধে এই প্রণয়-প্রস্তাব প্রত্যাধ্যান করিতেছে।

লজ্জা নাই—নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর্। গলায় কলদী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর॥ শঙ্গে দক্ষে প্রেমিকের দপ্রতিভ উত্তর আমাদিগকে বিস্মিত করে।

কোথা পাব কলদী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী। তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥ অপাত্র-শ্রস্ত অশুভাস্ত প্রেমের বিড়ন্থনা এক অপূর্ব প্রাক্তিক চিত্রকল্পের মধ্যবর্তিকার আশ্চর্য ব্যঞ্জনাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কত কাল রয়।
ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেক উদয়॥
কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেষে জ্বালা বটে।
যেমন জিহ্বার সঙ্গে টাতের পিরীত আর ছলেতে

कारहे ॥

(ধোপার পাট)

আবার এই বিদদৃশ অভিজ্ঞতার উপর কবির মন্তব্য অপূর্ব-ভাবে প্রেমের স্বরূপরহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে।

এক প্রেমেতে মারে কক্সা আর প্রেমে জিয়ায়। যে প্রেমে কলম ঘটে সে প্রেম কেবা চায়॥ চক্ষের কাজল কক্সা ঠাইগুণেতে কালি। শিরেতে বান্ধিয়া লইলে কল্মের ডালি॥

এই উক্তিটিকেও ঠিক অশিক্ষিত পল্লীকবির রচনা বলিয়া মনে হয় না।

প্রেমসম্পর্কবিরহিত বিশুদ্ধ প্রকৃতিবর্ণনাতেও এই গীতিকাকাব্যের অন্তঃতিস্বাতয়্য ও রূপকথাধর্মী প্রকাশ-উচ্ছলতা লক্ষিত হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশুকে কবিরা যে মৃশ্ব বিশ্বরের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহাই অবিকৃতভাবে তাঁহাদের ভাবোচ্ছাসময়, কাক্ষকাযহীন বাচন-ভঙ্গীর মধ্যে বিশ্বত হইয়াছে।

আগ-রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া। ( মহুয়া )

কান্ডে কল্সী মেঘের রাণী ফিরুন পাড়া পাড়া। আসমানে থাড়াইয়া জমীনে ঢালে ধারা॥ ( আয়না বিবি )

গৃহস্থবধুর কল্পনায় বর্ধার এই নৃতন মূর্তি আমাদিগকে দেবেক্সনাথ সেনের অঞ্রপ বর্ধাকল্পনার কথা মনে পড়াইয়া দেয়।

স্থােদয়ের চিত্র:

জধের বরণ ঘোঢ়াগোটা আগুনবরণ পাথা।
( আরে ) বাতাদের আগে ছুটে ঘোড়া নাই সে
যায় দেখা॥

याग्न ८००

আবের বাড়ী আবের ঘর করে ঝিলিমিলি॥

• (কমলারাণীর গান)

বৈদিক সপ্তাথ-বাহিত, অরুণ-সার্থি সূর্যর্থেরই একটি গ্রামা সংস্করণ। এথানে সূর্য্, রথারুচ় দেবতা নন, থেত-অথ, তাহার অগ্নির্ব পাথা। সূর্যমণ্ডল থেতবর্গ, কিন্তু এই মণ্ডলবিচ্ছুরিত রশ্মিজাল আগুনের মত রাঙা। গ্রাম্য কবি নিজ প্রত্যক্ষতার মানদণ্ডে বৈদিক ঋষির কল্পনাকে এইরূপে সংশোধন করিয়া লইয়াছে।

8

রূপকথাস্থলত শদ ও বাক্যাংশ দন্তার প্রকৃতি বর্ণনার মৌলিকতা ও কবিদের রূপন্ধতাকে চমংকারভাবে পরিস্ফৃট কিরিয়াছে। মনে হয় প্রকৃতিরূপের প্রথম বিস্ময়বোধ, রূপকথারাজ্যের অপার্থিব সৌল্দর্যের মত, ছেলেভ্লান ছড়ার মত, অভিধানে অপ্রাপ্য ও কাব্যরীতিতে অপ্রচলিত নৃতন চিত্রকল্প শদ আবিদ্ধারের দাবি জানায়। এই জাতীয় কাব্যে আজল কাজল মেঘ, দাগলদীঘল কেশ, আগল ডাগল আথি, তেল-ফুরাগ্যা বাতি, লীলারি বাতাস, আবের চাক্ষামাথা পরভাত প্রভৃতি দৈতশদ ও বাক্যাংশগুলি যেমন সজীব কল্পনার নিদর্শন, তেমনি রূপচাঞ্চল্যের ঝিলিকমারা। পল্লীকবির সৌল্দর্যোত্রেজিত মনোভাব এইরূপ অসাধারণ শন্ধ-প্রণালী বাহিয়াই আয়প্রকাশ করে।

এই কাব্যের প্রণয়লীলার যে পরিবেশ—তাহা

আগাণোড়া নিসর্গদৌল্ফ-মিওত। কিন্তু এছাড়াও জীবনের
অসাধারণ, অস্কর অংশের প্রতিও কবিদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি

কম তীক্ষ নহে। কেনারাম ডাকাতের চেহারা যৌবনরিক্রা
নারীর রূপহান কুশাতা, কবিরাজের ছোট চোথ ও থপথপে
চলনভঙ্গী, সাঁওতাল-হাঙ্গামার উদাস্ত নর-নারীর পলায়নব্রস্ততা প্রভৃতি তৃচ্ছ সাংসারিকতার কথাও এ কাব্যে যথাযথ স্থান পাইয়াছে। ছই একটি গ্রামজীবনসম্ভব উপমার
স্কৃষ্ঠ প্রয়োগ প্রমাণ করে যে কবির দৃষ্টি শুবু সৌল্ফ-মীমার
মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, সমগ্র জীবনক্ষেত্রই প্রসারিত ছিল।

মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উঠে। হুরা ( সরা ) চাপা দিলে রে ভাত যেমন করি ফুটে॥ ( সুরয়েহা ও কবরের কথা )

#### অথব

সতি-পুতেরার ( সতীন-পুতের ) লাগ্যা রহিল বসিয়া। বগা যেমন চউথ বৃজ্জ্যা পগারের ধারে। সাধু হইয়া বস্তা থাক্যা পুড়ী মাছ ধরে॥

(দেওয়ান মদিনা)

কোন মার্জিত জীবন্যাত্রায় অভ্যস্ত কবির মনে এই জাতীয় উপমা উদিত হইত না। রূপকথা ও পল্লীগীতির ধ্য়া ও বিশেষ বাগ্ভঙ্গী এই কাবাগুলির মধ্যে স্বষ্ট্ ভাবব্যঞ্জনার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে।

> গাছের শোভা পাতা রে ভাই, পাতার শোভা ফুল। মাগার শোভা সিঁথার সিন্দুর্ কানের শোভা তুল॥ ( স্থারেহা ও কবরের কথা)

অন্ধকাইরা রাত্রির নদী সাঁ। করে পানি। তার উপরে ভাসে ভাইরে পরন ডিঙ্গাথানি॥ (ভেল্যা)

প্রভৃতিবাক্যযোজনারীতিলোকসাহিত্যবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। ময়মনসিংহ ও পূৰ্বক্স্মীতিকা বাংলা সাহিতোর একটি অসাধারণ সংযোজনা। ক্রমবিকাশে সাহিত্যে লোকগাথার অনেক নিদর্শন আছে, কিধ সাম্প্রদায়িক সাধনাতত্ত্বনিভ্র। সেগুলি বিশেষভাবে জনসাধারণের চিরাচরিত ধর্মসাধনা, নাথ-সাহিত্য ও বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি দঙ্গীতের বিশিষ্ট ভাব ও ভাষা অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সীমিত গোষ্ঠার গৃহ ভজনতত্ত্ব অর্থকুর্বোধা, রহস্ময় ভাষাকে অনেকটা অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এই তুইখানি कानामः श्रद्ध कान निशृष् भाषन- अनानी नरह, भर्तभानिक হৃদয়াকৃতিই অসাধারণ রূপচেত্রা ও প্রকৃতিসৌন্দর্যের ভাবপ্রকাশিকা শক্তির সহযোগিতায় এক সঙ্গীব ব্যঞ্জনাময় কবির স্বর্গ রচনা করিয়াছে। এই স্বর্গের চাবি যে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান কবিগোষ্ঠীর হাতে নাই, আছে জনসাধারণের অতিসন্নিহিত পল্লী-কবির হাতে—ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। ষথন উপল্দ্ধি করা যায় যে এই চাবি হয়ত চিরকালের মত হারাইয়াছে তথন কবিত্বের একটা সর্বসাধারণের আয়ত্ত উৎস রুদ্ধ হওয়ার আক্ষেপ আমাদের সমস্ত আধুনিক প্রগতির মধ্যেও মনকে ক্ষুর করে।



একটি মধ্যবিত্ত পরিবার। সংসারের কর্রী, ভাকসাঁইটে প্রকৃতির ব্যীয়দী বিধবা মহিলা, নাম শীতলা দেবী। তাঁহরে জ্যেষ্ঠ পুত্র মহিম অফিসে চাকরী করে, এতদিন বিপঞ্জীক ছিল। সম্প্রতি ছোট ভাই দেবেশের অন্তরোধে এবং আগ্রহাতিশয়ে বিবাহ করিয়াছে। নববধ্র নাম ক্ষমা। দেবেশ সাংবাদিক।

শিনিবার। অফিস হইতে কিরিয়া মহিম জলথাবার থাইতেছে, পাশে দাড়াইয়া রহিয়াছে ক্ষমা। হঠাৎ নেপথো একপ্রস্থ বাদন ক্রমান্য়ে ছুঁড়িয়া ফেলার বিকট শব্দ।

মহিম। ব্যাপার কী গো?

ক্ষমা। ব্যাপার আবার কী! মা-র কাণ্ড! আর আমি সইতে পারছি না, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

মহিম। বিষে হ্বার পর প্রথম স্বামীর ঘর ক'রতে এসেছ। একমাসও যায়নি, এরই মধ্যে বাপের বাডি যাবে কী গো, লোকে বলবে কি প

[ দেবেশের প্রবেশ ]

দেবেশ। বউদি! দেখছি রাইট টাইমে এদে

পৌচেছি। চা আনো। [পুনরায় বাদন ফেলার শব্দ।] বাদন-বাল শুনছি, ব্যাপার কী ?

মহিম। তৃমি যাও, চা আনো—আমি বলছি।

[ক্ষমা চা আনিতে চলিয়া গেল ] দেথ দেবেশ! আমার
একটি বউ আমার ক 'শীতলা'-মার মেজাজের আগুনে
দক্ষে দক্ষে মরেছে। আর বিত্তেও মোটেই ইচ্ছে ছিল না
আমার; সংসার অচল হয় দেথে বিয়ে দিতে চাইলাম
তোর; তৃই রাজী তো হলিই না, উপরক্ষ আবার আমায়
সংসারী ক'রলি। তথন কথা দিয়েছিলি, মা'র হাত থেকে
তোর বৌদিকে তৃই রক্ষা করবি। কথা দিয়েছিলি কিনা
বল পূ

(मर्त्रम् ॥ हा।, मिरश्रहिलाम।

মহিম। সেটা তো তোর মৃথের কথাই রয়ে গেল।

দেবেশ। কেন, কেন দাদা ?

মহিম॥ মা'র ঐ বাসন ছোড়া ত্তনে এখন কী ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না তোর, ইডিয়েট ?

দেবেশ। মাঃ দাদা, ওটাকে 'জাজ্' মিউজিক ব'লে ধরে নাও না ? ঝামেলা কমাও। আমি কী করি জানো দাদা ? মহিম॥ কী প

দেবেশ। জীবনে কথাই সব। অধিকাংশই কর্কশ, কিছুটা মধুর। কিন্তু সব কথার মধ্যেই একটা সঙ্গীত শোনবার সাধনা ক'রে যাচ্ছি আমি এবং সিদ্ধি ও প্রায় করতলগত।

মহিম। দেখ দেবেশ, কাজলামো রাখ্। মা'র এই

'মেজাজ গোটা পাড়াটাকে, এতকাল উত্যক্ত ক'রে তুলেছে,
পরের উপর দিয়ে যায় ব'লে সেটা আমি গায়ে মাখিনি
এতদিন। তোর আগের বৌদি তিলে তিলে দথে দথে
ভূগে ভূগে মারা গেল—সেটাও যদিও বা সয়েছিলাম, আর
আমি সইবোনা। সংসার না চিতার উপর ব'সে আছি
দেবেশ।

দেবেশ । না, না তুমি এমন ঘাবড়াচ্ছো কেন, দাদা ?
তুমি কী ভাবছো, আমি চূপ ক'রে ব'সে আছি ? মা'র

নৈ মেজাজের দাওরাই আমি পেয়েছি—পেয়েছি মানে
তৈরী ক'রে নিয়েছি। মাকে ৩। থাইয়েওছি এবং তার
স্থান্দল ধীরে প্রকাশ পেতে বাধ্য। একটা জিনিস
লক্ষ্য করলেই তুমি সেটা বুঝবে।

মহিম। কী আবার লক্ষা করবো ?

#### চালইয়াক্ষমার প্রবেশ।

দেবেশ। এই থে নৌদি, চা এনেছো? চমংকার। মাবাডী নেই নাকী ?

ক্ষা। কেন বলো তো ?

**(मृद्यम् ॥** कारना भाषा-भक्त भाष्टि ना ।

মহিম॥ কেন, ঝন্-ঝন্-ঝনাং শুনলি না ? এই কান নিমে তুই রিপোটারের চাকরী করিস ?

দেবেশ । রিপোটারের চাকরি আমি ঠিকই করি দাদা। করি কিনা দেখবে এখন। ঐ ঝন্ ঝন্ঝনাং শব্দটা তোমা'র নয়, শব্দটা বাসনের।

মহিম। কিন্তু বাদনগুলো ছুঁড়ছেন তো মা!

দেবেশ । ইয়া ! ধ'রে নিলুম তিনিই বাড়ীতে রয়েছেন, আর তিনিই ছুঁড়ছেন। কিন্তু তার মুখের কথা শুনছি না কেন'? এটাকে আশ্চর্য বলবে না তুমি, দাদা ?

় মহিম। ব্যাপার কী ক্ষমা ?

ক্ষা। আজ বাসন মাজতে ঠিকে ঝি আসেনি, সে

বাদন আমি না মেজে তোমার চা ক'রতে গিয়েছি—এই হ'য়েছে রাগ। তোমাদের চা দিয়েই কিন্তু আমি যেতাম বাদন মাজতে। কিন্তু সেটুকু তর ওঁর সইলো না। কল-তলায় বদে নিজে এক একখানা বাদন মাজছেন, আর ছুঁডে ছুঁড়ে দাওয়ায় ফেলে দিচ্ছেন।

দেবেশ। হাঁ। তা দিচ্ছেন—কিন্তু দিচ্ছেন নীরবে।
লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বাসনগুলো চেঁচাচ্ছে; কিন্তু
তিনি চেঁচাচ্ছেন না। গেল দশ বছরের মধ্যে এমনটি
কথনও দেখেছো, দাদা ?

মহিম। বটেই তো! ব্যাপার কী দেবেশ ?

দেবেশ। আমার দাওয়াইয়ের কাজ শুরু হ্'য়েছে— অম্বীকার ক'রতে পারবেনা বৌদি—।

ক্ষমা॥ মুখে কথা নাকইলে কী হয়, হাতে কথা কইচেন।

মহিম॥ আঃ! দাওয়াইটা যে কী, তাইতো আমি বুঝছি না।

ক্ষমা॥ দে যার দাওয়াই তিনিই বলুন, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

[ চায়ের বাসন লইয়া প্রস্থান। ]

মহিম। ব্যাপার কীরে ? একটু অবাকই তো হচ্ছি দেবেশ। চেঁচামেচি কমা মানে তো শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শান্তিরে! এই বাকী ক'রে হ'লো?

দেবেশ। মা'র মনে চিরদিন ছঃথ কাশী-বৃন্দাবন, হরিদার, কল্যাকুমারী তীর্থ করা হ'লো না। পাড়ার সব গিন্নীদেরই এসব হ'য়ে গেছে—তাই তাদের আর সব বিষয়ে মা ঠকতে পারলেও এই একটি জায়গায় যান ঠ'কে। স্বামীপুত্র নির্দান—কিন্তু বাপের বাড়ীতে ঠাকু দারা সোনার থালায় থেতেন, তাঁর এ সব গল্পের সঙ্গে কে এঁটে উঠতে পারে বলো? বিপদে পড়েছেন শুধু ঐ তীর্থ-যাত্রা নিয়ে। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তো আর মিথো চাল দেওয়া চলে না।

মহিম। আজ বছর দশেক হোলো তীর্থের বাবদ শ পাচেক টাকার জন্ম আমাকে কম পেড়াপিড়ি করেন নি মা, শেষে গালিগালাজ ক'রেছেন, শাপ-মন্সি দিয়েছেন। ভাগ্যিস মা, তাই সে সব ফলেনি, এই ধা রক্ষা।

দেবেশ। সেই টাক। পাবার পথ বাংলে দিয়েছি আমি। মহিম। সে কীরে! কোথেকে দেব সেই টাকা!
ন্ন আনতে পান্তা ফুরোয় এই তো আমাদের অবস্থা।
পারলে কী আর আমি দিতাম না?

দেবেশ ॥ না, না—তোমাকে এক প্রসাও দিতে হবেনা; দাদা!

মহিম। তবে কে দিচ্ছে, তুমি ? রিপোট তো করে। দেখি কোটি কোটি টাকার পঞ্চার্ধিকী পরিকল্পনা, কিন্তু কোটি নয়া প্রসারও কী মৃথ দেখেছো এতদিন রিপোটারি ক'রে ?

দেবেশ। দাদা! টাকাটা আমিও দিচ্ছি না। কে গে দিচ্ছে তাও জানি না। কিন্তু ওতেই—দাওয়াইয়ের কাজ হ'চ্ছে। এই দেখো।

্মিরের একটি কাইল টানিয়া আনিয়া তাহ। ২ইতে একটি সংবাদপত্র টানিয়া বাহির করিয়া উহার একটি বিজ্ঞাপন টেচাইয়া পড়িতে লাগিল।

## "শ্রেষ্ঠ শান্তড়ী পুরস্কার প্রতিযোগিতা" পুরক্ষার শান্তশভ ভাকা।

'নিখিল বঙ্গ শান্তড়ী কল্যাণ সমিতি' স্থির করিয়াছেন থে, বধুমাতাদের ব্যালট ভোটে নিবাচিত শ্রেষ্ঠ শান্তড়ীকে পাচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতি বধুমাতা প্রতি শান্তড়ীর সদ্পুণের বিবরণ দিয়া পূর্ণ সংখ্যা একশত মার্কের মধ্যে নম্বর দিবেন। যে শান্তড়ী এইরূপে স্বোচ্চ মার্ক পাইবেন, তিনিই প্রথম স্থানাধিকারিণীরূপে উক্ত পাচ-শত টাকা পুরস্কার লাভ করিবেন। আগামী বংসরের এক ব্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগ দিবার শেষ তারিথ শান্তড়ী ও বধুর যুগ্ম ফটো সহ নিম্ন ঠিকানায় স্থাবেদন কর্মন। বন্ধা নং 'কালান্তর' ৪২০।

মহিম। এই বিজ্ঞাপন তবে তুই দিয়েছিস।

দেবেশ। অস্বীকার ক'রছি না দাদা। কাগজে চাকরী করি বলে কনসেদনে চার্জ করেছে মাত্র পাঁচ টাকা। কিছ,এই পাঁচ টাকায় লাথ টাকার ফল মিলিয়ে দিচ্ছি তোমার্কে। ফটো তুলতে আমার এই বন্ধ নং ৪২০ থেকে

এখনি আদবে আমার বন্ধু স্থনীল—তুমি তাকে শুধু একটু দ'য়ে থেকো এই অন্থবাধ।

[ সিন্নীমা শীতলা দেবীর প্রবেশ। ]

শীতলা। ইাারে দের্! আপিদ পালিয়ে এসেছিদ বুঝি ? কাজে এত ফাঁকিও দিতে পারিদ তুই। দেখা-দেখি দবাই দিচ্ছে। লাট-গিন্নী ঝি। আদেন নি আজে কাজে। নবাব-নদিনী বউ—



নবাব-নন্দিনী বউ

(परवन्ता भा, भार ना!

শীতলা। পাচশ! ওইা। মনেওথাকে নাছাই।.

[ক্ষমার প্রবেশ।]

শীতলা। বলি হাাগা ভালমাহ্বের ঝি! বাব্দের

তো চায়ের পাট হয়ে গেল; এবার নিজে কিছু গেলো!
নইলে স্থাবার কোন্দিন কাকে বলে বসরে, বউ থেলো কী
মরলো, শাশুডী তাকিয়েও দেখে না।

ক্ষমা। বিকেলে আমার থিদে পায় না, মা।

শীতলন। পায়না বল্লে, শুনছে কে? এস, কিছু গিলতে তোমাকে হবেই হবে।

দেবেশ। ইয়া মা, কিছু গেলাও, গেলাও। নইলে শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী প্রতিষোগিতায় নদর দেবেনা তোমাকে।

শীতলা॥ স্থারে দেব, ঐ অলপ্নেয়ে কোম্পানি শেষ পর্যস্ত টাকাটা দেবে তো? দেথছিদ তো, কাল থেকে কী তপিস্থেই না করছি। এ যে কী কষ্টবাবা, বক্ষছিদ তো?

মহিম। কী হ'য়েছে, কী হয়েছে মা ?

শীতলা। না বাবা! অতশত আমি ব্কিয়ে বলতে পাগবো না। এক কথায় বলতে গেলে, 'বট তৃষ্টি যজ্ঞ' করছি। দেখি, তাতে যদি এখন পাচশ টাকা পাই। তাতে যদি তীর্থ করার সাধটা এখন পূরণ হয়! স্বামী পুত্রের কাছে কোন আশাই তো পুরল না—এখন শেষ চেষ্টা দেখি, এই 'বউ তৃষ্টি যাগে' কী হয়।

মহিম। কী তৃষ্টি যাগ ? দেবেশ। বৌ তৃষ্টি যাগ।

| ক্যামেরা ঘাড়ে দেবেশের বন্ধু স্থনীলের প্রবেশ

স্থনীল ॥ নমস্কার। আমি বক্স নং ৪২০ থেকে এনেছি। শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী প্রতিযোগিতায় শীতলা দেবী যোগ-দান ক'রেছেন। ঠিকানা রয়েছে এই বাড়ীর। কে তিনি ? আমি তার ফটো নিতে এসেছি। সেই সঙ্গের বৌমার।

শীতলা॥ নেবে বাবা, ফটে। নেবে আমার ? তিন-কুল গিয়ে এককুলে এদে ঠেকেছি, এখন আর কী ফটো নেবে বাবা ? তাও তো তুমি নিতে চাইছো বাবা, আর এই যে, এরা কেবল নিজেদের ফটোই তুলছে। বিয়ে করলেন তার ফটো, ফলশযায় এলেন তার ফটো, পাড়ার মেয়েরা আড়ি পাতছে তার ফটো। আর বউর কথা বলবো কী গা, যেন লাটগিমী! ঘোমটা মাথায় ফেলে ফটো, ঘোমটা ফটো—কি থে সব আদিখ্যেতা!

(मर्वम ॥ आः । भा, भाठम ।

শীতলা। ও ইা। তাও তো বটে। তা' ফটো নেওয়া ভালো। আমার বউমা-র অমন চাঁদম্থ বলেই না—আমি তো বলি তোলো ফটো, ফটোই তোলো— শুধু দেখো আগের বউয়ের মত পটল তুলো না ধেন!

স্থাল । আপনার নাম শীতলা দেবী ! সার্থক আপনার নাম মা। কথাগুলো গুনলেই কেমন শীতল হ'য়ে যায় প্রাণ ।

শীতল। ॥ এই কথাটা, এই কথাটা বাপ-মায়ের মুথে গুনতাম। কিন্তু কী কপাল ক'বে যে এসেছিলাম এই বাড়িতে! এই কথাটি কারো মুথে গুনলাম না! কেবলই গুনে এলাম সারা জীবন আমারই জন্তো নাকি কাক-চিল বসে না এই বাড়িতে! তা বসবেই বা কেন? বাড়িতে কাক চিল বসা কি ভালো? মালুষের বাড়িতে কাক-চিল বসবে কেন? বলো বাবা, তুমিই বলো—

স্থনীল ॥ আমি বলবো না মা, য। বলবার বলবেন আপনার বউমা —গোপনে, ভোটপত্রে। এইবার বউকে নিয়ে আপনি বস্থন মা। মানে, আমরা এমন একটা ফটো চাই—বউ-র প্রতি আপনার মনোভাব কীরূপ সেটা থেন প্রকাশ পায়! এখন কীভাবে আপনার বউকে নিয়ে ফটে। তলবেন, সেটা ঠিক করুন।

শীতলা॥ ওমা, সে আবার আমি কী ঠিক করবে। বাবা! ই্যারে মহিম, ওরে দেবু, তোরা যে সব বোবা হ'য়ে বসে রইলি, কী করবো বল ন। ?

মহিম। বউষের প্রতি শ্বন্থরাগ প্রকাশ করা তো ? তাধর, বউ-র তৃমি চ্ল বেঁধে দিচ্ছ। এমি একটা কিছু কর।

স্থনীল ॥ ইয়া বেশীর ভাগ শাশুড়ীরাই ঐ ফটোই তুলিয়েছে।

দেবেশ। না, না তাহ'লে মা ওটা বাদ দাও। তুমি বরং বউকে পান সেজে দিচ্ছ—

শীতলা। [জলে উঠে] কী, ষত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ? বউকে পান সেজে দেবো আমি ? (मर्दम ॥ भा भा म ! कामी, वृन्मावन।



মা পাচশ ! কাশী, বৃন্দাবন

শীতলা। ও হাা, তাও তো বটে। তা' বউমা'র থদি াই ইচ্ছে হয়, তাহ'লে নিয়ে এস বাছা, পানের বাটাটা। ক্ষম। আমি তো-মা পান থাই না.।

स्नौन ॥ ना, ना, তবে আর ও ফটোটা হবে ना। আমরা কোনো মিথো ফটো নেই না। আসল কথাটা ং'চ্ছে--বউ-র জন্মে শাগুড়ীর আন্তরিক দরদটা যাতে ফুটে 'ঠে এমি একটা কিছু—এমি একটা কিছু আমাকে দিন।

শীতলা। তাহ'লে বাবা, আমি যা বলি তাই করে।। বট মা আমার পা টিপে দিক। আমি মূথে বলি বউমা থাক, প। টিপতে হবে না তোমার। তোমার হাতে ব্যথা হবে।

মহিম। চমংকার হবে মা। এক চিলে তুমি তুই পাথা মারবে। পা টিপিয়ে নেওয়াও হবে, দরদটাও প্রকাশ

স্থনীল। কী বিপদ। ওঁর মুখের কথাগুলো তো আর ফটোতে উঠবে না ১

শীতলা৷ উঠবে না মানে ? আমি যদি চেচিয়ে বলি--রাস্তার লোক শুনতে পারে, আর তুমি শুনতে পাবে না ?

স্কনীল। হিতাশভাবে ছেলেদের প্রতি নিন, বোঝালেও যথন উনি ব্যবেন না, কী ক'রবেন করুন।

শীতলা। না বুঝবার কী আছে এতে গ এই তো বায়োম্বোপ! বায়োম্বোপে ফটোও দেখছি, কথাও ওন্ছ। না, না, যত বড় পাডার্গেয়ে মেয়ে ভেবেছ, তত পাডাগায়ে নই আমি। আমারও বাপের বাড়ি নদে জেলার শান্তিপুর।

স্নীল। তাই বল্ন মা। না, তবে আর অশান্তি করবো না। আমার এই ক্যামেরাটা কথা তুলতে भारत ना ।

শীতলা। তাই বলো। আমার কাছে কারো চালাকি চলবে না, কারো না। বেশ তো, কথা কটব না, কিন্তু তবু দেখিয়ে দেবে। বৌ-দেবা কাকে বলে। বউমা! শুয়ে পড় এথানে। শুয়ে পড় বল্ছি। তামি তোমাকে হাওয়া করবো। মাথার ঘরণায় কো-কো করে), আমি তোমার মাথা টিপে দেব।

িবউকে জোর করিয়াই শোয়াইলেন।

শীতলা। একটা পাখা, একটা পাখা।

মহিম। যেথানে ইলেকট্রিক ল্যান রয়েছে, সেথানে আবার পাথা কীমা! পাবই বা কোথায় গ

শীতলা। তক করিম নামহিম। আমার পেটেই তই হয়েছিস, তোর পেটে আমি হইনি। বিজ্লীর হাওয়া অনেক রোগার সয় না, ঘরে পাথ। নেই, তাতে কী হয়েছে, আঁচল দিয়ে হাওয়া করছি আমি। একট কোঁ-কোঁ কর বউমা। কী। এত ক'রে বলছি, তাও তোমার কানে যাচ্ছে না, শতেক-খোয়ারীর ঝি ?

দেবেশ। পাচশ। হরিদার। ক্যাকুমারী। শীতলা। ও স্থা, তাও তো বটে। এ যে কী জালা ? এ থেন দাপ হ'য়ে ছুঁচো গিলেছি—না পারি গিলতে, না পারি ওগরাতে।

. স্থনীল ॥ আমি তো আর অপেক্ষা ক'বতে পারছি
নামা। আমাকে এখন কত জায়গায় থেতে হবে, কত
ফটো তুলতে হবে! আজ ঘরে ঘরেই এই প্রতিযোগিতা
চ'লছে কিনা? আমি আর বড় জোর তিন মিনিট আছি।
এতে ফটো উঠলো তো্ উঠলো নইলে আমি চল্লাম।
আমারও তো চাকরী, ভাতে মারবেন নামা।

দেবেশ। আরে মশাই! গেরস্তর বাড়ীতে এসেছেন, আমার অন্নপ্ণা মা আপনাকে একট চা-মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়বেন ভেবেছেন? গেরস্তর অকল্যাণ ক'রে যাবেন না, মশাই।

স্নীল॥ বেশ তো! দয়াক'রে একট্ চট্পট্ সেরে নিন্।

শীতলা। নিচ্ছি বাবা, নিচ্ছি। বিউএর মাগার বোমটা সরিয়া গিয়াছে দেখিয়া বিল হাঁগো ভাল মান্থবের ঝি, এমন বিবি সাজতে শিখলে কবে পেকে ? পরপুরুষের সামে ঘোমটা যাবে থসে ? কালে কালে এ পোড়া সংসারে হ'ল কী ?

দেবেশ। আঃ মা! তুমিই না বলেছিলে মাথার ষদ্ধণায় কোঁ-কো করতে ? যার মাথার অত ষদ্ধণা, তার ঘোমটা ঠিক থাকে কথনও ?

বিলাবাজন্য ইতিমধ্যে ক্ষমা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে।]

শীতলা। রাজার পাপেই রাজ্য যায় বাবা। তোদের পাপেই এই সব যত অনাস্টি। এককালে বউ আমরাও ছিলাম। হ'য়েছিল টাইফয়েড্। এসেছিল কোবরেজ— সাতপাক আচলে এমন ঘোমটা টেনে দিয়েছিলাম মুথে— আমার জিভ দেখতে পেল না কোবরেজ। শেষে কতার জিভ দেখে ওয়ুধ দিয়ে গেল। অমন নিষ্ঠা ছিল বলেই না যমের কচি হ'ল না। সেরে উঠলাম দঙ্গে সঙ্গে। তা' বেশ তো! কত অফুরাগ দেখতে চাও, দেখাছি। এই তো বউমা শুয়েছেন—সারা গায়ে ব্যথা। একটু ছটফটানি শুক কর বউমা- এমন সেবা আমি তোমার করছি, যা দেখে— ছনিয়ার বৌ-ঝি-রা 'থ' হয়ে যায়। দেখি, এই পাচশ টাকা পুরস্কার আমার কে আটকায় পু

[ শীতলা দেবী ক্ষমার দেবা করিতে লাগিলেন। স্থনীল ফটো তুলিবার জন্ম প্রস্তুত হইল। ]

স্থনীল ॥ আমি এক-তুই-তিন বলবো মাদীমা। বতটা অমুরাগ আপনি পারেন, তা দেখাতে হবে আপনাকে, এই এক-তুই-তিন বলবার সময়টুকুর মধ্যে। এক—।

শীতলা। একে মাথা-

িবৌর মাথা টিপিতে লাগিলেন

ञ्जील ॥ घ्रे--।

শীতলা। ছইয়ে হাত! [হাত টিপিতে লাগিলেন | ফ্নীল। তি-ন!

শীতলা। তিনে-পা! [বউ-র পাটিপিতে লাগিলেন] স্থনীল। থ্যাঙ্কস। একেবারে চরম!

দেবেশ। থাকে বলে একেবারে মোক্ষম। একী চল্লেন যে। চামিষ্টি থেয়ে গেলেন না।

স্নীল॥ আজ আর হজম হবেনা। খাবো আর একদিন। আজ চলি। [প্রস্থান]

[ বউ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে।]

মহিম॥ মাকে প্রণাম কর ক্ষম।।

িক্ষম শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে আসিল।

শীতলা॥ থাক্থাক্ হ'য়েছে। গরু মেরে জুতো দান, থাক।

্রাগে পা সরাইয়া, সরিয়া গেলেন। কিন্তু এও আমি তোদের বলে রাথছি দেবু, এত ক'রেও ঐ পাচশ টাকা যদি আমি না পাই—তবে আমি আত্মঘাতী হবো, আত্মঘাতী।

[বউ তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্ম তাঁহার পিছন পিছন ঘুরিতে লাগিল, তিনি তাহাকে এড়াইয়া গিয়া ঘুরিতে লাগিলেন।]

শীতলা। কোন ম্থপুড়ী শাশুড়ী এমন ফটো তুলতে পারে আমি দেখে নেবো।

দেবেশ। কিন্তু মা তুমি চর্কির মত ঘুরছো কেন? বউদি প্রণাম ক'রতে গিয়ে পাক থেয়ে মরছে।

শীতলা। এপা আমি সহজে ছুঁতে দেবো ভেবেছ? ও আগে স্বামীর পা ছুঁরে দিবিয় করুক, আমাকে পুরো নম্বর দিয়ে জিতিয়ে দেবে ভোটে—তবে না আমার পা ছুঁতে দেব ওকে!

দেবেশ। বেশ তো বৌদি যাওনা, দাদার পাছুঁয়ে সেই দিব্যিটা সেরে এসে মায়ের পাধর।

ক্ষমা॥ অমন মিথ্যে দিব্যি আমি ক'রতে পারবো না। শুরুন মা, এ সবই হ'ল ঠাকুর পোর চালাকি! আপনি যাতে আমাকে ভালবাসেন—তাই মতলব ক'রে ভূয়ো পুরস্কারের মতলব ভেঁজেছে। পাচশ টাকা পুরস্কার ও সবই মিথ্যা, সবই মিথ্যা মা।

শীতলা একটি মার্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং মগ্লিময় দৃষ্টিতে দেবেশের দিকে তাকাইতে গিয়া দেখেন, দেবেশ নাই। সে পলাইয়াছে। শীতলা রাগে ক্ষোভে তঃথে যেন পাষাণ-প্রতিমা বনিয়া গেলেন।]

किया अनाम कतिया छेतिन।

্মহিম জুয়ার খুলিয়া এক'শ টাকার পাচথানি নোট বাহির করিয়া মায়ের কাছে আদিয়া বলিল।

মহিম। আমাদের ছই ভাইকেও ক্ষমা কর মা।
পূজার বোনাদ আজই পেয়েছি এই পাচশ। টাকাটার
দরকার আমাদের খুবই ছিল। কিন্তু এখন মনে হ'ছে
এ বোনাদ না-ও তো পেতে পারতাম! এ টাকাটা তুমিই
নাও মা। তোমার তার্থ হোক, মূথে তোমার হাদি
ফুট্ক। তোমার নাম শীতলা। আমাদের আশীর্বাদ ক'রে
আমাদের শীতল করে। মা।

শীতলা। [প্রসন্ন দৃষ্টিতে] দে!

্রিক হাতে মহিমকে ও অন্ত হাতে ক্ষমাকে টানিয়া আনিয়া

না! এ বউমা আমার লক্ষ্মী! ধ্বনিকা





#### পশ্চিম বঙ্গের সমস্তা-

গত ৭ই সেপ্টেম্বর নয়াদিয়ীতে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সাংবাদিক বৈঠকে নিম্নলিখিত ৫টি বড়
বড় সমস্তার কথা বলিয়াছিলেন—(১) জনসংখ্যার চাপ
(২) জমীর অভাব (৩) বেকার সমস্তা (৪) আংশিক ভাবে
পুন্র্বাদিত উদ্বাস্তমস্তা (৫) কলিকাতা সহরের সমস্তা
(৬) কলিকাতা বন্দরের শোচনীয় অবস্থা। ইহার মধ্যে
পশ্চিম বঙ্গের সকল সমস্তার কংগ আছে। সেন মহাশয়
এই গুলির প্রতীকারে সচেষ্ট হইয়াছেন—দেশবাসী সকল
লোক তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিলে সত্তর এ গুলির
সমাধান সম্ভব হইবে।

#### চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ—

১৩ই সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে থবর আসিয়াছে যে চীন সৈল্পরা ভারত-চীন সীমান্ত রেথা ম্যাকমোহন লাইন পার হইয়া নেফা প্রদেশে (উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি) প্রবেশ করিয়াছে। যে স্থানে ভ্টান, নেফা ও তিব্বত তিনটি রাজ্যের সীমা একত্র হইয়াছে সেথানে একটি ভারতীয় রক্ষাকেন্দ্রের নিকট চীনা সৈল্ উপস্থিত হইয়াছে—থাংলা পাশের নিকট এ কেন্দ্র অবস্থিত। চীনা সৈল্পরা এই প্রথম ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করিল। কোথাও মুদ্ধ হয় নাই, ভারত-রাজ্য কর্তৃপক্ষ চীনের নিকট এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাইয়াছে মাত্র।

#### ভারতে যোড়শ রাজ্য -

এতদিন ১৫টি রাজ্য ভারত রাষ্ট্রের অধীন ছিল—
গত ২৮শে আগপ্ট নাগাভূমি নাম দিয়া আদামে একটি
ধোড়শ রাজ্য গঠন করা হইয়াছে। নাগাভূমির অবস্থা
শাস্ত ও স্বাভাবিক হইলে তথায় স্বায়ত্তশাসন অধিকার
প্রানান করা হইবে। তুয়েং সাং অঞ্চল ও আদামের নাগা
পাহাড়জেলালইয়া নাগাভূমি ন্তন রাজ্য গঠিতহইল।ইহার
মধ্যে আদামের জাগভো (৯৮০৫ ফিট) গিরিশৃক্ষ পড়িয়াছে।

নূতন রাজ্যের আয়তন ৪২৯৮ বর্গমাইল—মোট জন সংখ্যা ৪ লক্ষ, কোহিমায় ৫ জন সদস্ত বিশিষ্ট নাগাভূমি শাসন পরিষদ গত ১৬ই মার্চ শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

#### কলিকাভায় উন্নয়ন –

কলিকাতার উন্নয়নের জন্ম সি-এম-পি ও (কলিকাতা মেউপলিটান প্লানিং অর্গানিজেসন) একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে কলিকাতার উপকর্পে কয়েকটি উপনগরী নির্মাণ, মার্টিনের ছোট রেলের বদলে বড় লাইন, ক্যানিংয়ে মাছের চাষের ও দক্ষিণাঞ্জ তরিতরকারীর উৎপাদনের বৃদ্ধির বিশেষ ব্যবস্থা সহ বহু স্থপারিশ আছে। কলিকাতার ৪ পাশে প্রায় ৪ হাজার বৰ্গমাইল এলাকা প্রত্যক্ষভাবে কলিকাতার নিভ্রশীল। দক্ষিণ ২৪পর্গণা হইতে কলিকাতায় শতকরা ৮০ ভাগ তরিতরকারী আসে—মাছ ও ডিমের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র ক্যানিং। বর্দ্ধমান, ক্লফ্রনগর, বারাস্ত, বিসরহাট, বাগনান, কলপি, ক্যানিং পর্যান্ত ৪ হাজার বর্গমাইল হইল ঘনিষ্ট অঞ্জ। ইহার বাহিরের বহু এলাকা কলিকাতার উপর নির্ভরশীল, মোট এলাকার পরিমাণ সাড়ে ৭ হাজার বর্গমাইল। হলদিয়। বন্দর হইলে তমলক, স্বতাহাটা, মহিষাদল ও শ্রামপুর-ভইবে বাহির অঞ্চল। তাহাও পরে ঘনিষ্ট অঞ্চলে পরিণত হইবে। 🕹 সম্পর্কে কলিকাতা ও সহরতলীর ৩৫টি রেল ষ্টেশন হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। বারুইপুর হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ ফল কলিকাতায় আসে। বৃহত্তর এলাকায় জল সরবরাহের জন্ম ১১ কোটি ৭ লক্ষ টাকার এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে—আগামী ৩ বংসরের মধ্যে ঐ টাকা ব্যয় করার চেষ্টা করা হইবে। ২৪টি মিউনিসিপলিটী ও ১৪টি ছোট থাট সহরে জল সরবরাহের জন্ম ইতিমধ্যে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা ছাডাও ২৮টি পৌর এলাকা ও হাওডায় জলসরবরাহ

করা হইবে। বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়নের জন্ম তৃতীয় পাঁচ শালা পরিকল্পনায় ২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ আছে। মোটের উপর সত্তর কাজগুলিতে হাত দিলে লোক উপকৃত হইরে।

#### ২৪পরগণা জেলা—

২৪পর্গণা জেলাকে ২ ভাগে ভাগ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পর্গণা করা হইবে। উত্তরে থাকিবে বারাকপুর, বারাসত, বনগাঁ ও বিদিরহাট মহকুমা-দক্ষিণে থাকিবে সদর ও ভায়মগুহারবার মহকুমা। এ জন্ম ৭টি নৃতন থানা গঠন করা হইয়াছে---(১) মীনা থা (২) গোদাবা (৩) মন্দির বাজার (৪) নাম্থানা (৫) কুল্তলি (৬) বাদ্স্তী (৭) হিঙ্গলগঞ্জ। বড় বড় থানা এলাকাগুলি ভাগ করিয়া ছোট করা হইয়াছে। মহকুমাগুলিরও এলাক। ঐ সঙ্গে বদল করা হইয়াছে—বিসরহাট মহকুমায় থাকিবে—বিসরহাট. বাছড়িয়া, স্বরূপনগর, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, সন্দেশথালি, মানা থাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ ও গোসাবা থানা। ডায়মগুহারবার মহক্রমায় থাকিবে—ভায়মওহারবার, মগরাহাট, ফল্তা, क्लभी, भग्वाभूत, काकबोश, मागत, भन्नित वाजात, भाषत প্রতিমা ও নামথানা থানা। সদর মহকুমায় থাকিবে---কুলতলী, বাদন্তী, ক্যানিং, জয়নগ্র, মেটিয়াক্রজ, ভাঙ্গড়, বারুইপুর, সোনারপুর, বিফুপুর, বজবজ, মহেশতলা, বেহালা ও টালীগঞ্জ থানা—তাহা ছাড়া থাকিবে কলিকাতা সহরের ১৪টি থানা ও কলিকাতা ফোটের ২টি থানার যে সকল খংশ কলিকাতা সহর এলাকার বাহিরে থাকিবে।

#### >৫৮ বৎসরের মানুষ—

গত ৬ই আগষ্ট কলিকাতা আলিপুরে অনারারী মাজিট্রেট খ্রী কে-কে দাদের আদালতে দেখ নাজিব নামক এক বৃদ্ধ সাক্ষী দিতে আদিয়াছিলেন। তাহার ব্য়স ১৫৮ বংসর—আদি নিবাস উত্তর প্রদেশের গাজিপুর—বর্তমান ফিকানা বেলপুকুর, ফতেপুর, মেটিয়াক্রজ—জন্ম ১৮০৪ সাল, ১৮ বংসর ব্য়সে কলিকাতায় প্রথম আদেন। দেথিবার নত মাস্ক্র বটে।

#### বিশ্বকারণ্য পরিকল্পনা—

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার জন্ম প্রথম পর্যায়ে মোট ১৭ কোট ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় ব্রাদ্দ করা হইয়াছিল, গত মোমাদ পর্যাস্ত তাহার ১২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে—১৯৬২-৬০ সালের বাজেটে ৫ কোটি ৫ লক্ষ্ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের জন্ম উড়িয়া সরকার ৯১৭৭৫ একর ও মধ্যপ্রদেশ সরকার ৬৩৮৪৮ একর জমী দিয়াছেন—তন্মধ্যে উড়িয়ার ৩৭৭০৫ ও মধ্য-প্রদেশের ২৬২৯৫ একর জমী চাষ্বাসের যোগ্য করা হইয়াছে। বহু বাঙ্গালী উদ্বাস্ত তথায় গমন করিয়াছেন— এখন আরও অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালী তথায় যাওয়া দরকার।

#### প্রীপ্রফুল্লগ্রহ্ম সেন—

শ্রীপ্রফ্লচন্দ্র দেন নৃত্ন মুখ্যমন্ত্রী হইয়া জনগণের সহিত সংযোগের বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি সোমবার



শীপ্রকৃন্নচন্দ্র সেন

বিকালে তিনি তাঁহার গৃহে ৫।৭ ঘণ্টা কাল ধরিয়া প্রায় ৩ হাজার লোকের সহিত দেখা করেন—দে সময় অক্যান্থ কয়েকজন মন্ত্রীও তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার কার্যো সাহায্য করেন। তিনি গত ৭ই সেপ্টেম্বর সারা দিন দিলীতে ছিলেন—বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া তথায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের অভাব অভিযোগের কথা বলিয়া আদিয়াছেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় এক ভোজসভায় তিনি সাত্ত গণামান্থ ব্যক্তির সহিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅত্ন্য ঘোষ, শ্রীকেশবচন্দ্র বহু প্রভৃতি তাঁহার সক্ষে

ছিলেন। গত ১ই সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতা ময়দার্ট্রে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে—তথায় ২৫ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেন মহাশ্য় দারাজীবন জনদেব। করিয়াছেন। দে জন্ম তাঁহার ম্থ্য-মন্ত্রিজ-প্রাপ্তিতে জনগণের মধ্যে এই উল্লাদ দেখা যায়। পরে তিনি মফংম্বলে মন্ত্রিসভার বৈঠক ভাকিয়া মন্ত্রীদের দহিত নিজে মফংম্বলের অধিবাদীদের দঙ্গে মিলিত হইবেন ও তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা গুনিবেন। আমরা তাঁহার এই সকল কার্য্যের জন্ম তাঁহাকে সাধুবাদ জানাই এবং কামনা করি, তাঁহার প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সমুদ্ধতর হউক।

#### শ্রীঅভুল্য ভোষ–

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেদ সভাপতি ও কংগ্রেদ নেতা শ্রী অতুল্য ঘোষ এম-পি'র গত ২৮ শে আগষ্ট ৫৯তম জন্ম-

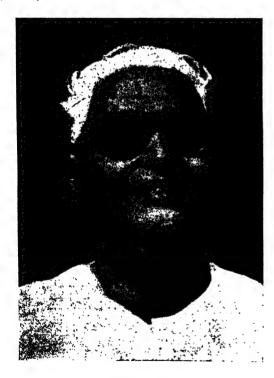

শ্ৰীঅতুল্য ঘোষ

দিন উপলক্ষে তাঁহার বন্ধু বান্ধবর্গণ তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতুল্য বাবু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর বে ভাবে সকল দলাদ্লির উর্দ্ধে থাকিয়া শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে পশ্চিম বঙ্গের মৃথ্যমন্ত্রী করিয়াছেন, তাহা সত্যুই

বিশায়কর ব্যাপার। সততা ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি অতি সামাগ্র অবস্থা হইতে দেশের উচ্চতম পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে জন্ম তিনি সর্বন্ধনিপ্রিয়। অতুল্যবাবু জন্মদিনে সকলকে জানান—প্রফুল্লদার কোন ব্যাক্ষে টাকা নাই
—প্রফুল্লদার সব টাকা অতুল্যবাবুর কাছে থাকে—তাহ।
হইতে অতুল্যবাবুর ও প্রফুল্লবাবুর সকল ব্যয় নির্বাহ হয়।
—এই কথা গুলি বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। আমরা
শুভদিনে অতুল্যবাবুর স্থদীর্ঘ, কর্মময় ও সাফল্যমণ্ডিত
জীবন কামনা করি।

#### ফারাক্সা বাঁথের কার্য্যারম্ভ-

সম্প্রতি সরকার পক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী শীতের আগেই ফারাকা বাঁধ তৈয়ারীর কাজ আরম্ভ কর। হইবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্ত বিদেশে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। অর্থনীতিক উপদেষ্টা ও চিফ একাউণ্টস্ অফি-সারের অফিস শীঘ্রই কলিকাতায় আন। হইবে। গত ২৫শে আগষ্ট দিল্লীতে ফারাকা বাঁধ কণ্ট্রোল বোর্ডের সভায় যন্ত্র-পাতির জন্ত ৩৩ হাজার টাকা ও জলবিজ্ঞান মতে পর্য্যবেক্ষণ ও সমীক্ষার জন্ত ২৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে আশা ও আনন্দের সংবাদ।

#### কলিকাতা চুর্গাপুর সুভন পথ-

পশ্চিম বঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের এক সভায় গত ২৮ আগষ্ট স্থির হইয়াছে মে ১৯৬৪ সালের মধ্যে কলিকাত। তুর্গাপুর নৃতন রাজপথ নির্মান শেষ করা হইবে। ৯২মাইল দীর্ঘ এই নৃতন পথ বালীর নিকট হইতে বাহির হইয়া তুর্গাপুর যাইবে। ১৭ মাইল পথের জমী দথল করিয়া মাটি ফেলা হইয়াছে—পূজার পর আরও ৩৮ মাইল পথের জমীর দথল পাওয়া যাইবে। ১০০ ফিট চওড়া বর্দ্ধমান পর্যান্ত রাস্তা করিতে ১৭ কোটি টাকা বায় হইবে।

#### কংসাবতী নাঁধ-পরিকল্পনা-

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় কংসাবতী বাঁধ পরিকল্পনার জন্ম ২৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ করা হইয়াছে। কংসাবতী ও তাহার সাথে কুমারী নদীর জন্ম ২টি মাটীর বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। ২টি,বাঁধ পরস্পর যুক্ত থাকিবে এবং একই পথে উভয় বাঁধের জল ছাড়া হইবে। ঐ জল পাইলে ৯ লক্ষ একর নৃতন জ্মীতে ধান ও দেড় লক্ষ একর জমীতে রবিশক্তের চাব হইবে। জমীগুলি বাকুড়া, 🚬ব নিযুক্ত পালি অপ্রক্ত মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় অবস্থিত।

#### রাজবংশী দেবী-

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদের পত্নী রাজবংশী দেবী ১ই সেপ্টেম্বর পাটনায় প্রলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৬ বৎসর। মৃত্যুকালে স্বামী রাজেন্দ্রবাবু, তুই পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও ধনঞ্জয় এবং নাতি অরুণ তাঁহার কাছে ছিলেন। কিছুকাল হইতে তিনি অস্তম্ভ ছিলেন।

#### শক্তরদাস ২০নদ্যাশাথায়—

গত নই দেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বর্তমান সদস্য খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীশঙ্করদাস বন্দোপাধাায় পশ্চিম বঙ্গের অর্থ ও পরিবহন বিভাগের ভার লইয়া নৃতন মন্ত্রীরূপে মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দেনের মন্ত্রিসভার সদস্য হইল এখন ১৫ জন— তাহা ছাডা ১১ রাইমন্ত্রী ও ১০ জন উপমন্ত্রী আছেন। ডাক্তার বিধানচক্র রায় ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এই একজন মাত্র নৃতন মন্ত্রী হইলেন। শঙ্করদাসবাবু নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহার যোগদানে মন্ত্রি-মভার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে।

#### খেলার মাঠে ষ্টেডিয়াম—

কলিকাতা গড়ের মাঠে এলেনবরা কোর্সে ২২:৭৭ একর জমীর উপর এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ ষ্টেডিয়াম নির্মিত হইবে —তাহাতে এক লক্ষ লোক থেলা দেখিতে পারিবে। তাহাতে ফুটবল ও হকি খেলা হইবে—ক্রিকেট খেলা চলিবে না। মন্ত্রী শ্রীথগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীবিজয় সিং নাহার ও শ্রীঙ্গান্নাথ কোলেকে লইয়া মন্ত্রিসভার যে ষ্টেডিয়াম সাব-কমিটী গঠিত হইয়াছিল গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা মাঠে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। উহার জন্ম ৩ কোটি টাকা বায় হইবে। ৭০ হাজার লোক বসিয়া থেলা দেখিবে— মোটর গাড়ী রাখিবার স্থান থাকিবে ও কিছু লোকের বিসিবার স্থানের মাথায় ঢাকা থাকিবে। ৩ মাসের মধ্যে কাজ আরম্ভ হইবে এবং মাল পাওয়া গেলে ২ বংসরে কাজ সম্পূর্ণ হইবে। কংগ্রেদ নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের চেষ্টায় এ ব্যবস্থা এত শীগ্র আরম্ভ হইতেছে।

# প্রীঅসুকুল ব**েন্**যাপাথ্যায়—

বর্তমানে ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে গ্রেষ্ণারত যে কয়েকজন কৃতী ও প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে ড: শ্রীঅমুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্তম। নিজদেশ নদীয়ার স্থাকরপুর উচ্চবিতালয়ে তাঁহার ছাত্র জীবন আরম্ভ হয়। ক্লতিত্বের সহিত প্রবেশিকা, আই-এ. বি-এ ( সংস্কৃত অনার্স সহ ) উত্তীর্ণ হন। এম-এ পরীক্ষায় পালিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া স্কর্ব পদক লাভ করেন। ইহার পরে বিশ্ববিত্যালয়ের বৃত্তি পাইয়া



পালি অধ্যক্ষ অমুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

গবেগণা আরম্ভ করেন। চীনা ও তিব্বতী সাহিত্যেও ' গবেষণার জন্ম তিনি চীনা সংস্কৃতি বিষয়ক বৃত্তি লাভ করেন। 'স্বান্তিবাদ সাহিতা' নামক স্বজনস্মাদৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের পি, এইচ, **डि डि** भारि नां करत्न। ১৯৫৫ माल घाषत्र व नहेश খ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। ১৯৫৮ সালে পালির অধ্যক্ষ বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত অবসর গ্রহণ করিলে त्मरे भएन ठाँशांत ऋ त्यांगा हाज ७: तत्नांभांशांत्र नियुक्त হন। বান্ধবতা ও ছাত্রবাংসল্যের জন্ম ইনি অতি অল্প. সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়াছেন। বহুদিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের পালি বিভাগ ডঃ বন্দ্যোবাধ্যায়কে পাইয়া পুনরুজীবিত হইল। আমরা ইহার দীর্ঘায় কামনা করি।

### অথাপকদের ক্ষিত বেত্র-

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস

হইতে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিত্যালয়গুলির শিক্ষকদের বর্দ্ধিত বেতনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন—গত ২ নশে আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দেন এ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্ববিত্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯৬৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রয়িস্ত ঐ বেতন দিবেন।

#### আবার হিমালয় অভিযান–

নন্দাঘূটি ও মানা অভিযাত্রী দলের সদস্তগণ আগামী বংসর সিকিম—হিমালয়ের কোন চূড়ায় অভিযান করিবেন স্থির করিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারকে সভাপতি ও শ্রীস্থবল বন্দ্যো-পাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া পর্বত অভিযাত্রী সংঘ গঠন করা হইয়াছে। অভিযানে থরচ পড়িবে আন্দাজ ৪৫ হাজার টাকা।

#### শীরেক্সনা থ চট্টোপাথ্যায়—

কলিকাতা সহরতলী বরাহনগর মিউনিসিপলিটার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সমাজদেবক জননেতা ধীরেন্দ্রনাথ চটোপাধ্যায় গত ৪ঠা নভেম্বর বিকালে ৬৩ বংসর বয়দে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গত ২৪শে আগষ্ট নিজগৃহে তুর্ত্তির বোমায় আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছিলেন। তিনি গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী-রূপে শ্রীজ্যোতিবস্থর সহিত প্রতিদ্বন্দ্রতা করিয়াছিলেন। তিনি ৯৫ বংসরের বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ২ কন্তা রাথিয়া গিয়াছেন।

#### অহ্ন ছাত্ৰীর ক্রতিত্র—

কলিকাতা মোহন বাগান টোলের অধ্যক্ষ পণ্ডিত
শ্রীপুরাণদাস অন্ততীর্থের ছাত্রী কুমারী ইন্দিরা বাগচী
অন্ধ। এবার তিনি ব্যাকরণের আগু পরীক্ষায় প্রথম
বিভাগে গুণামুসারে একাদশ স্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণা
হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। অন্ধ ছাত্রীর এই সাফল্য
অসাধারণ।

#### পূৰ্বৰক্ষে ভীষণ বস্তা–

গত আগষ্ট মাদে পূর্ব পাকিস্তানের রাজদাহী, পাবনা, মৈমনসিংহ, করিদপুর, বরিশাল, বগুড়া ও শ্রীহট্ট জেলায় ভীষণ বক্তা হইয়া ১ শত লোক মারা গিয়াছে, ৮ হাজার বর্গমাইল জমি জলমগ় হুইয়াছে; ২০ হাজার গ্বাদি পশু মারা গিয়াছে ও ক্ষতির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা, বুড়ি গঙ্গার জলে ঢাকা সহরও ভাসিয়া গিয়াছে। পূর্ব বাংলার নানা বিপদ—দৈব ছবিপাকের ও অভাব নাই। ইহার ফলে পূর্ব বাংলার সকল হিন্দু ও অনেক মুসলমান ভারত রাজ্যে— বিহার, পশ্চিম বাংলা ও আসামে চলিয়া আসিতেছে। পশ্চিম বঙ্গের সমস্যাও ভীষণ, উপায় কি ?

#### ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকুষণে—

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাক্তার সর্বপল্লী রাধারুক্ষণ গও ৫ই সেপ্টেম্বর ৭৫ বংসরে পদার্পন করায় তাঁহার জন্ম দিনে উংসব করা হইয়াছে। তিনি ভারতের অন্ততম রুতী সন্তান। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

#### কলিকাভায় হাঙ্গামা-

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতার একটি লোকের বিনা টিকিটে টেণে চড়া লইয়া যে কাও হইয়া গেল, তাহা সতাই বিশ্বর ও ছংথের বিষয়। ঐ দিন শিয়ালদহ অঞ্চলে ১৩ থানি ট্রামগাড়া পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ও বহু লোক আহত হইয়াছে। বেলা ১টা হইতে প্রায় সারাদিনট্রাম ও বাস চলাচল বন্ধ থাকায় জনসাধারণের বহু ক্ষতি ও ছুর্ভোগের সীমা ছিল না। আরও ছুংথের কথা, একদল ছাত্র প্রথমে এই হাঙ্গামার কারণ ছিল—পরে অবশ্ব কলিকাতার বেকার গুণ্ডা প্রকৃতির লোকই সব অনাচার করিয়াছে। ভবিশ্বতে যাহাতে আর কথনও এরূপ ঘটনা নাহয়, সে জন্ম আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের স্বালা চেষ্টা করা উচিত।

#### আচাৰ্য্য বিনোবা ভাবে-

১১ই সেপ্টেম্বর আচার্য্য বিনোবা ভাবের ৬৮ তম জন্ম দিন। ঐ দিন তিনি পূর্ব পাকিস্তানে একটি গ্রামে ছিলেন। ১৯৫১ সালের ১৮ই এপ্রিল হইতে গত ১১ বংসরে তিনি ভারতে প্রায় ৪০ হাজার মাইল পথ পদ্যাত্রা করিয়াছেন। প্রায় ১ কোটি লোকের সামনে তিনি উপস্থিত হইয়া ভূদান তথা আত্মানের কথা বলিয়াছেন। তিনি এবার পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, ২৪পরগণা প্রভৃতি জেলায় পদ্যাত্রা করিবেন।

#### রুই কাতলা থৱো –

গত ১০ই সেটেম্বর সোমবার পশ্চিম বঙ্গের ম্থামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লতক্র সেন মহাকরণে পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় পুলিস-কর্তাদের সহিত মিলিত হইয়া তুর্নীতি দমন সম্বন্ধে আলোচনা কালে বলিয়াছেন—"চুনা পুটিদের পিছনে অথবা সময় বায় না করিয়া কই কাংলা ধরিবার দিকে বেশী নজর দিন।" মথ্যমন্ত্রীর এই কথা বিশেষ প্রাণিধানযোগ্য। সাধারণ মান্ত্রের ধারণা—সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন লাভ করিয়া দেশের এক শ্রেণীর ধনী লোক দরিজ্রদিগের উপর শোষণ চালাইয়া থাকেন। প্রফুল্লবাব্ যদি সাহসের সহিত তাহাদের কার্য্যে বাধা দেন, তবেই দেশের অসন্তোষ অনেক কমিয়া যাইবে। এই কার্য্যের জন্ম লালনিতার উপর নির্ভর করা চলিবে না—সে জন্ম বিশেষ সাহসী কর্মীর ও প্রয়োজন।

#### হাওড়ার ভাষ্যমান পাঠাগার–

হাওড়া দালকিয়ার বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার ঐ অঞ্চলে প্রপ্রদিদ্ধ। সম্প্রতি ঐ পাঠাগারের ভ্রাম্যমান বিভাগের উদ্বোধন হইয়াছে। হাওড়া মিউনিসিপলিটীর চেয়ারম্যান শ্রীন্র্যলকুমার মুখোপাধ্যায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং

আইনজীবী শ্রীস্থবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তিনি কলিকাতা ভবানীপুরের অধিবাদী এবং প্রথম জীবনে পশ্চিম বঙ্গের আইন বিভাগের সচিবের কাজ করার পর দিল্লীতে সংবিধান রচনায় নিযুক্ত হন। তিনি এম-এ, বি-এল এবং গত স্থদীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যসভার সচিবের কাজ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি পদ্ম-ভূষণ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহারের জন্ম দিল্লীর বাঙ্গালীসমাজে তিনি স্প্রতিষ্টিত। আমরা তাঁহার স্থদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

#### বিজেক্সলাল জন্ম শতবায়িক -

২৪পন্নগণা বারাকপুর মণিরামপুর ভোলানন্দ আশ্রমের
মহাদেবানন্দ বিভায়তনের উভোগে গত ২৬শে আগষ্ট
রবিবার সন্ধ্যায় বিরাট মণ্ডপে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের
জন্মশতবার্ষিক উংসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ



হা ওড়ার ভ্রাম্যমান পাঠাগারের উদ্বোধন উৎসবের চিত্র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ ম্থোপাধ্যায় ভ্রাম্যমান পাঠাগারের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী উংসবে বিবৃত করেন। সভায় কমিশনার শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, পাঠাগারের সভাপতি শ্রীতারকপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

#### শ্রীসুধীক্রনাথ মুখোপাথ্যার-

ভারতবর্ষের নৃতন সংবিধান রচনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শাহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী শাস্ত্রী মঙ্গলাচরণ করেন, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় সভাপতিত্ব করেন ও থাতনামা বক্তা স্থপণ্ডিত শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করেন। সভার বৈশিষ্ট্য ছিল—কৃষ্ণনগরের মহারাজকুমার শ্রীদোরীশচন্দ্র রায় সভায় বক্তৃতা করিবার পর দিজেন্দ্রলাল এবং তাঁহার পুত্র দিলীপকুমার ও কল্যা মায়া দেবীর একত্র গীত গান—টেপ রেকর্ড হইতে শুনাইয়াছেন এবং কৃষ্ণনগর-উৎসবের সম্পাদক শ্রীঅনস্তপ্রদাদ রায় বর্ষব্যাপী উৎসব খায়োজনের

বিবরণ জানাইয়াছেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ ম্থোপাধ্যায় সঁকলকে
ধন্তবাদ দেন এবং ক্লফনগর হইতে শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহ রায়,
শ্রীনির্মল দত্ত ও অধ্যাপক স্মরণকুমার আচার্য্য সভায় উপস্থিত
ছিলেন। সভাশেষে দিজেন্দ্রলালের নাটকের কয়টি অংশ

W. W.OO .

অভিনীত হইয়াছিল।

শিশু,আন্থ্য ও সমাজ ৰল্যাল সমিতি—

গত ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে কলিকাতা বাহড়-বাগান ১১।৩এ রামকৃষ্ণ দাস লেনে শিশুস্বাস্থ্য ও সমাজ-কল্যাণ সমিতির এক শাঞা কেন্দ্রের উদ্বোধন হইয়াছে। মন্ত্রী শ্রীজীবনরতন ধর উৎসবে সভাপতি, ম্থামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন প্রধান অতিথি ও মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার ম্থোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথিরপে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা করেন। সমিতির সম্পাদক ডাক্তার বিমলেন্দু নারায়ণ রায়ের চেষ্টায় সমিতি কয়েকটি স্থানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জনকল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। সভায় শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বস্থা, শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, কবি শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

#### শ্রীবিধুভূষণ সঙ্গিক—

এলাহাবাদ হাইকোটের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন অস্থায়ী রাজ্যপাল শ্রীবিধুভূষণ মন্ত্রিক কলিকাতা বিশ্ববিতালয়ের নৃতন ভাইসচ্যাম্পেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পিতামহ এলাহাবাদে গিয়াছিলেন—বিধুভূষণ দেখানে সারাজীবন বাস করিতেছেন, স্থার্গ জীবনের শেষে তিনি পিতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিতেছেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে তাঁহার কার্যাভার গ্রহণের কথা আছে। আমরা তাঁহার কর্মনাফলা কামনা করি।



=হেড্আফস -

বসুলেন, সালকীয়া, হাস্তডা। ফোন:৬৬২০৪৮ ৪৬ ৬ ৬ ৬৭৭



## ন্ত্ৰীণাং চরিত্রম্ মিসেস্ গোয়েল্

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

কামনা নারীকে বর্হিম্থী করে। সে অপরকে চায়। অপরের প্রতি আকর্ষণকেই প্রেম বলে। কিন্তু দে প্রেম ষ্থন ছটি হৃদয়কে একত্রিত করে, তথন দম্পতির মধ্য থেকে সে অপরত্ম-ভাব কেটে যায়—ত্মজনে এক হয়ে যায়। একত্বভাব যথন সম্পূর্ণভাবে অপরত্ব-ভাবকে দূর করে দেয়, দে বড় কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করে। তুজনেব মধ্যে তথন দেয়া-নেয়া বন্ধ হয়ে যায়।

তথন একে অপরকে আত্মদান করে না, ত্রজনে মিলে

আত্মরতিতে মত্ত হয়।

পাঞ্চালী ও সঞ্জয়ের দাম্পত্য জীবনে এ-ভাব অতি সত্তর এসে পড়েছিল।—ছেলে মেয়ে হুটি বড় হয়ে উঠার আগেই। **সঞ্জয়ের সাহচর্যে পাঞ্চালী আর তেমন আনন্দ** পেতেন না। প্রথম প্রথম তিনি সঞ্জকেই ভিন্ন পুরুষ কল্পনা করে তাঁর সঙ্গে বিহার করতেন। সঞ্জয়ের কাছে সে কথা স্পষ্ট হতে বেশী সময় লাগল না। তিনি একদিন বলেই ফেললেন;—

"পরোৎদর্গমহূপ্রাপ্য বাস্থতি পুরুষান্তরম্। নার্য: সধা: স্বভাবেন বদস্ত্যমলাশয়া: ॥" "কি বল্লে ? কি বল্লে ?" বলে তাঁকে আক্রমণ করলেন

পাঞ্চালী, সঞ্জাকে এ শ্লোকের অর্থ বোঝাতে হল। কিন্তু দে-অর্থ শুনে পাঞ্চালীর কী রাগ! বড় ভুন করর্বেন সঞ্জয়। কল্পনায় পাঞ্চালী যে অপরত্বের আম্বাদ ভোগ করতেন তা চলে গেল। তথন থেকে তাঁকে স্ত্যিকারের অপরকে খুঁজতে হল। তার নিজের অজ্ঞাতসারে দেখ দিল কতগুলি স্থীরোগ। সহরের নানা বয়সের **তার্জারদে**র ডাক পড়লো পাঞ্চালীর ঘরে। একের পর এক **ডার্কা**র शाक्षानीत (पर शतीकात्र नियुक्त रात्राहन। शाक्षानीत তাতেই স্থ, তাতেই আনন্দ। তাই এই যে এক রো<del>গে</del> তাঁকে ধরল, কোন ডাক্তারই আর আরোগ্য ক্রেং পারল না।

ডাঃ প্রব সেন যথন জামাই হয়ে বাড়ীতে এল তথন তিনি তার দারা রোগের পরীক্ষা করাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ডাঃ দেন তাতে কেমন ওদাপীয় প্রকাশ করেছিল বলেছিল, "চলুন, ডাঃ বিশীর কাছে একদিন নিয়ে **যাব** তিনি স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।" পাঞ্চালীর সে-কথা পছন্দ ই নি। সেই থেকেই একটা প্ৰচণ্ড ক্ৰোধ জেগেছিল **তাঁৱ**ী মনে জামাতার বিরুদ্ধে। মেয়ের মনকেও বিধাক্ত করতে সেই ক্রোধই গোপনে ক্রিয়া করেছে পরে।

দেদিন বৈকালিক ভ্রমণ সেরে যথন তিনি **শুনলেন**, মোলি তার বাপের সঙ্গে পরামর্শ করে শগুর-বাড়ী ফিরে যাবার জন্মে দিন ঠিক করেছে, ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি। নিলর্জের মত টেচিয়ে বললেন, "ছেলেদের নিয়ে যাবে বাপের কাছে রোগ দেখাতে? কত বড় ডাক্তার গো। আমার একটা সামান্ত রোগ দেখতে পারে নি! ওর মত ডাক্তার কত শত রয়েছে এ সহরে। বল, কত জনকে ডাকবো বল। আমি ডাকলে সবগুলি ডাক্তার এখানে এদে দিবা-রাত্র বদে থাকবে।"

পাঞ্চালীর গলায় যে আ্ওয়াজ বেরুল, তাতে মৌলির পতি-গৃহে ফিরে যাওয়ার বাসনা একমুহূর্তে ভন্ম হয়ে গেল। সঞ্জয় 'থ' হয়ে বসে রইলেন। পাঞ্চালীর বিরুদ্ধে একটি কথা বলার তাঁর সাহস হল না। বসে বসে তিনি ভাবলেন। মনে পড়ল তাঁর একটি অ্যামেরিকান্ বই-এ পড়া বিবাহিতা নারীর করুণ কাহিনী—শাশুড়ী অর্থাং ছেলের মা ও মেয়ের মার উৎপাতে যে নারীর জীবন বড় তঃসহ হয়েছিল:—

মিদেদ্ ব্যাক্মেন্ এক ছেলে ও এক মেয়ের মা। আট বছর আগে মিঃ ব্যাক্মেনের সংগে তার বিয়ে হয়, উভয়েরই মা-বাপের অনিচ্ছায়। তাই বরের মা ও কনের মা হজনের কেউই তাদের সংসার গড়ে তুলতে সাহায্য করল না। মিদেদ ব্যাক্মেন তার বাপের বাড়ীতেই রয়ে গেলেন। সেথানেই তাদের এক ছেলে আর এক মেয়ের জন্ম হল। ইতিমধ্যে যুদ্ধের একটা চাকুরী পেয়ে ব্যাকুমেন বাইরে চলে গেল। কিন্তু সেথানে মিলিটারী চাকুরী করা তার পক্ষে বেশীদিন সম্ভব হল না। গ্যাষ্টিক্ আল্দার হওয়াতে তাকে চাকুরী ছেড়ে আদতে হল। ব্যাক্মেন্ অবশ্রই প্রথমে স্ত্রী ও পুত্র-কন্তা যেথানে রয়েছে দেখানে এদে উঠল। কিন্তু শাশুড়ীর যা ছর্লান্ত প্রতাপ, তাতে তার দে বাড়ীতে থাকা কঠিন হল। কেন দে वरम थारव ? किन रम ठाकूती জোগাড় করছে ना ? पिवा রাত্র সে কথা ভনতে ভনতে শাশুড়ীর বাড়ী ঘর ছেডে পালাল সে। কিন্তু নিজের মায়ের কাছে সে খ্রী-পুত্র-কতা। নিয়ে হাজির হতে পারল না। ব্যাক্মেনের মা এত খরচ কি করে চালাবে ? চালাতে পারলেও মিসেস্ ব্যাক্মেন্ **म्यारन यार** वाजी नय। या पूर्य करतन माखड़ी!

জামাই এর উপর থড়গহন্তা হলেও মিদেদ্ ব্যাক্মেনের মা মিদেদ্ ব্যাক্মেনু ওতার ছেলে মেয়ের থাকা থাওয়ার ব্যবস্থা দয়া করে করেছিলেন, যদিও মিদেদ্ ব্যাক্মেনকে দিবারাত্রই তার স্বামী সম্বন্ধে কটুক্তি শুনতে হত। মিদেস ব্যাক্মেনের সঙ্গে তার স্বামীর দেখা করা পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। ব্যাক্মেন তার শাশুড়ীর বাড়ীর কাছে গেলেই তাঁর বক্ততাস্তরু হয়ে যেত। তাই তুজনে মিলিত হত হোটেলে, রেঁস্তোরায়, টেক্সিতে, পার্কের নির্জনতায়। কিন্তু তার জন্মে তো পয়সা দরকার। ছেলেমেয়ে ছুটিকে ভাল স্কুলে পড়াতেও প্রসার দ্রকার, তাই মিদেস ব্যাক্মেন এক হোটেলে-পরিচারিকার চাকুরী নিয়ে নিল। তাতে তার বেশ প্রসা আদতে লাগল। স্বামীকে নিয়ে মনের থশিতে ঘুরে বেড়াতে পারল, প্রাণ ভরে রেঁস্ডোরায় পান করতে পারলো। কিন্তু এতে আর এক মৃদ্ধিল হল। তাদের ত্বজনের গতি-বিধিতে সন্দেহ বোধ করল। তারা লক্ষ্য করল-–এক হোটেলের পরিচারিকা মত্ত অবস্থায় একটি পুরুষের সঙ্গে টেক্সিতে ঘুরে বেড়ায়, নির্জন পার্কে অর্থ-রাত্রি কাটায়। ভালো কথা নয়। একদিন ব্যাক্মেন তার ভাড়া-করা গাড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে। মিদেশ্ ব্যাক্মেন্ তার হোটেল থেকে ছুটি পেয়ে ছুটে ছুটে আদছে। গাড়ীতে দে উঠবে, এমন সময় তাকে পুলিশ ধরে ফেলল। রাত্রি তথন বারোটা। ব্যাক্মেন্ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার ভাড়াটে গাড়ীর ড্রাইভার বিপদ ভেবে তাকে নিয়েই জোরে গাড়ী চালিয়ে চলে গেল। মিদেশ্ ব্যাক্মেন্কে পুলিশ জেলহাজতে নিয়ে রাথল। বারবনিতা সন্দেহে কোর্টে তার বিচার হল। তার স্বামী ম্যারেজ সার্টিকিকেট প্রভৃতি দাখিল করে উকীল লাগিয়ে মিদেদ ব্যাক্মেন্কে মুক্ত করে আনল। কিন্তু বিচারকের নির্দেশ অনুসারে মিদেস ব্যাক্মেনকে প্রতি সপ্তাহে সমাজ-দেবা অফিসে হাজিরা দিতে হবে। কী লজ্জার কথা। বারবনিতাদেরও এ শাস্তি হয়ে থাকে। তাঁর ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছে, তাদের উপর না কটাক্ষপাত করে সাধারণ লোকেরা। আদল কথা তো কেউ জানতে পারবে না। বুঝতে পারবে না!

সমাজদেবা অফিদের নির্দেশে মিদেস্ ব্যাক্মেন্কে ছাড়তে হলো হোটেল-পারিচারিকার কাজ। কিন্তু তার যে চাকুরী চাই। নইলে কোথায় পাবে দে স্বামীর হাত থরচ, নিজের হাতথরচ, ছেলেমেয়েদের ভাল পোষাক? সে একটা মিষ্টি তৈরীর কারথানায় চাকুরী নিল। অনেক খাটুনী দেখানে। তাহোক এবার দে ব্যাক্মেনের জ্ঞান্তে

একটা ফ্রাট ভাড়া করল। ব্যাক্মেন্ দেখানে থাকবে একা। মিদেদ ব্যাক্মেন্ যাবে দেখানে তার অবদর মত, এই হলো ব্যবস্থা।

থৃষ্টমাসের ছুটি। মিসেশ্ ব্যাক্মেন্ কিছু বেশী জলার পেরেছে ছুটির আগে। মদ কিনলো, থাবার কিনলো, নৃতন নাচের রেকর্জ কিনলো, তারপর স্বামীর ফ্র্যাটে গিয়ে পৌছল। মিসেশ্ ব্যাক্মেনের নেশাগাঢ় হল। ব্যাক্মেনেরও ও তেমনি। তারা রেকর্জ বাজাল, নাচল। নেশার চোটে মিসেশ ব্যাক্মেন্ পুরো মাতাল হয়ে পড়ল। একটা হটুগোল ব্যাক্সেন্ পুলিশ এল ও মিঃ ব্যাক্মেন্কে উচ্চুঙ্গল গৃহ পরিচালনার জত্যে ধরে নিয়ে গেল।"…

সঞ্জয় ভাবতে লাগল ভারত আর কোন দিক দিয়ে না হোক, শাশুড়ীর উৎপাতে আামেরিকার মত সমুদ্ধ দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বিমর্থযুতার ভাবনার গান্তীর্য দেখে মৌলি এসে তার পাশে দাড়ালো, বললো, "তুমি ভেবো না, আমি এখন যাবো না ঠিক করেছি।" পাঞ্চালীর বাজ্যাই গলায় তখনও মৌলির শাশুড়ীর আছ-শাদ্ধ হচ্ছে। 
ক্রমশঃ

স্নানের সময় গায়ে দাবান মাথবার জন্ম আবার কাপড়ের তৈরী এ-ধরণের 'দস্তানার' প্রয়োজন কি ৮...গায়ে জল চেলে সাবেকী-প্রথায় শুগু সাবান ঘ্রনেই তো হয়… আরামের জন্ম, বড় জোর চিরাচরিত-কায়দায় ধুঁধুলের-ছোৰ্ড়া, 'ম্পঞ্' (Springe) কিলা অধুনা-প্ৰচলিত প্লাষ্টিক-রবারের তৈরী সাবান-ঘষ্বার হাতিয়ার ব্যবহার করলেই তো কাজ চলে স্তেরাং মেহনং করে নতুন-ধরণের এই কাপডের দস্তানা বানানোর সার্থকতা কোথায় ? এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি দেখানো যায় যে প্রথমত:— স্নানের সময় এ-ধরণের কাপডের দন্তানা ব্যবহার করলে দাবান ক্ষয় হবে অপেক্ষাকৃত ক্য এবং সাধানের ফেনা বেশী হবার কলে, গাত্র-মার্জনারও স্থবিধা হবে অনেক-থানি। ভাছাড়া বাজার থেকে সাবেকী-ধরণের ধুঁধুলের-ছোৰ ডা. 'শ্ৰপ্ক' বা প্লাষ্টিক-ৱবাৱের তৈরী সাবান-মাথার হাতিয়ার কিনতে অল্প-বিস্তর যে প্রদা প্রচ করবেন, বাড়ীতে নিজের হাতে কাপড়ের টকরো দিয়ে এ-ধরণের সাবান-মাথার দস্তানা বানিয়ে নিলে, তার সাশ্রয় হবে অনেকথানি। টকরো-কাপ্ড দিয়ে এ-ধরণের দন্তানা, তৈরী করা খুব একটা ভঃসাধা-কঠিন বা বায়-সাপেক ব্যাপার নয় ... সামাত্ত চেষ্টা করলেই যে কোনো স্থগহিণীই বাজীতে বদে নিজের হাতে এ দব দৌখিন-অথচ-নিত্য-



# কাপড়ের কারু-শিপ্প রুচিরা দেবী

এবারে কাপড়ের টুকরো দিয়ে, স্নানের সময় গায়ে সাবান-মাথবার উপযোগী বিচিত্র-ছাঁদের এবং সৌথিন-অথচ-নিত্যপ্রয়োজনীয় এক-ধরণের 'দস্তানা' বা Mitten.' গচনার কথা বলচি। অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলবেন যে—



প্রয়েজনীয় কাকশিল্প-সামগ্রী বানাতে পারবেন এমন কি, বিশেষ কোনো উৎসব-অন্তর্গান উপলক্ষে প্রিয়ঙ্গনদের এই ধরণের অভিনব-স্থন্দর হাতের কাজ উপহার দিয়ে

জনায়াদেই তাদের রীতিমত খুণা করে তুলনেন। ধাই হোক, এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচন। না করে, মোটান্টি ভাবে কি উপায়ে কাপড়ের টুকরো দিয়ে বিচিত্র-ছাদের এই 'সাবান-মাথা দস্তানা' বানানো যায়—আপাততঃ, সেই কথাই বলি। কিন্তু দে কথা বলবার আগে, টুকরোকাপড়ের তৈরী অভিনব ছাদের এই 'সাবান-মাথা দস্তানাটি' দেখতে কেমন হুবে—নীচের ছবিতে তার স্থাপন্ত 'নম্না' প্রকাশিত করা হলো।



উপরের ছবিতে দেখানো 'বেড়ালের মুখের' নম্নাচিত্রের ছাঁদে কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'সাবান-মাখা দস্তানা'
রচনা করতে হলে বিশেষ কয়েকটি উপকরণের প্রয়োজন।
তবে, এ সব উপকরণ নিতান্তই ঘরোয়া-মামগ্রী—মে
কোন সংসারে অনায়াসেই এগুলি জোগাড় করা মাবে।
এ কাজের জন্স চাই—নক্সা-মাঁকার উপয়োগী
বড় একখানা কাগজ, পেন্সিল ও রবার (Icraser),
অন্ততপক্ষে ১৬ ভিঞ্জি ২৬ ভিঞ্জি অথবা প্রয়োজনমতো
ছোট-বড় মাপের একখানি পুরোনো তোয়ালে (Towel
or Washeloth), গোটাকয়েক সক্র ও মোটা ছুঁচ,
আর পছন্দমতো ড'তিন রঙের 'এম্বয়্রারারী' কাজ করবার
সেলাইয়ের স্ততোর 'হালি' (two or thr e colours
of Embroidery-thread)।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, প্রথমে বড় কাগজ-থানির একপিঠে পরিপাটি-নিথু ত ছাদে উপরের ঐ ১নং ছবির নম্না-অভ্নারে প্রয়োজনমতো ছোট কিমা বড় আকারে 'বেড়ালের মথের' নক্সাটিকে এঁকে নিন। তারপর ডোয়ালেটিকে সুষ্ঠভাবে তৃই-ভাজ করে নিয়ে পাশের ২নং ছবির ধরণে কাগজে-আঁকা 'বেড়ালের মুথের' ঐ ন্মাটকে তার উপর রেখে চারিদিকে 'মালপিন' (Pin) মথবা 'সেল্টিপিন' (Salety-Pin) এটে পাকাপোক্ত-তাবে গেথে দিন। এবারে নীচের ৩নং ছবির ভঙ্গীতে



নক্মা-আঁকা কাগজ ও তোয়ালেটিকে স্বষ্টুভাবে 'সলাইয়ের কাজ করবার কাঠের ক্রেমের মধ্যে এটে বসিয়ে, 'বেড়ালের মথের' শ্বশড়া-চিত্রটির চারিদিকে ছুঁচ-স্ততোর সাহায়ে আল্গাভাবে 'চেন্-ষ্টিচ্' (Chair-Stitch) সেলাইয়ের কোঁড় তুলে 'এম্ব্রয়ভারী' করুন। এ কাজের পর, 'সাটিন্-ষ্টিচের' (Satin-Stitch) সেলাই দিয়ে বেড়ালের চোগ, নাক, ম্থ ও গোঁকের রেথা রচনা করে ফেলুন।

এ কাজটুকু পরিপাটিভাবে শেষ করে নিলেই তোয়ালে-কাপড়ের (Toweling-Cloth) দস্তানার সামনের দিক অর্থাং বেড়ালের মুথের ছাঁদ তৈরী হয়ে যাবে। এবারে কাঠের ফ্রেম থেকে কাগজ-আঁটা তোয়ালে থানিকে খুলে নিয়ে নীচের ৪নং ছবির ভঙ্গীতে,



কাপড়ের চারিদিকে সাবধানে কাঁচি চালিয়ে 'বেড়ালের মৃথের' সামনের-অংশের কাপড়াটকে ছাঁটাই করে নেবার পর, অবিকল একই মাপে এবং একই ছাঁদে 'বেড়ালের মৃথের' পিছনের-অংশের কাপড়াটুকু কাঁচি দিয়ে নিখুঁতভাবে কেটে ফেলুন। তাহলেই 'বিড়ালের মৃথের' উভয় অংশ অথাং মাথার সামনের ও পিছনের দিক তুটিই



সমান-মাপে ছাঁটাই হয়ে যাবে। এ কাজ দারা হলে, উপরের ১নং চিত্রে দেখানো 'বেড়ালের মুখের উভয় মংশের' 'ফুট্কি-চিহ্নিত স্থান (Dotted line portion at bottom of the design) পরিপাটিভাবে মুড়ে ভাজ করে নিয়ে, 'হেমিং' (Hem) দেলাই দিন। ঠিক এমনিভাবেই 'বেড়ালের মুখের' পিছনদিকের কাপড়টিতেও, ফ্টকি-চিহ্নিত-মংশে' 'হেমিং'-দেলাইয়ের কাজ করন। তারপর 'বেড়ালের মুখের' নক্ষা এম্ব্রয়ডারী-করা দামনের ও পিছনের-মংশের কাপড়ের ট্করো তুটিকে উন্টে নিয়ে,



উপরের ৫নং ছবির ধরণে, সে তৃটি কাপড় সমানভাবে মিলিয়ে রেখে, ছুঁচ-স্থতোর সাহায্যে আগাগোড়া 'টাঁকা-দেলাই' (Basting) দিয়ে উভয়-অব্শের কাপড়ের টকরোর মাথার ও তৃ'পাশের কিনারাগুলি পাকাপোক্তভাবে একয়ে জুড়ে দিন। তাহলেই টুকরো-কাপড় দিয়ে সাবান-মাথার অভিনব 'দস্তানা' তৈরীর কাজ শেষ হবে। এবারে সভ্ত-দেলাই-করা 'কাপড়-উন্টানো' দস্তানাটিকে ধথারীতি সোজা করে নিলেই দেখবেন-চমংকার একটি কার শিল্প-সামগ্রী তৈরী হয়ে গেছে।

পরের সংখ্যায় কাপড়ের কাক্স-শিল্পের আরো কয়েকটি বিচিত্র সামগ্রী রচনার বিষয়ে আলোচনা করার বাসনা বইলো।

# সূচী-শিস্পের নক্সা স্থলতা মুখোপাধ্যায়

আজকাল কার্পেটের বিচিত্র স্টী-শিল্পের কাজ বড় বেশী চোথে পড়ে না। অথচ, মাত্র কয়েক বছর আগেও কার্পেটের স্টী-শিল্পের নানা সৌথিন-কারুসামগ্রী রচনা করার রীত্মিত রেওয়াজ ছিল আমাদের দেশের ধনী-

দরিত্র সকল সংসারেই। দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে কার্পেটের ছবি, আসন, ব্যাগ, কুখন প্রভৃতি নানা রকমের অপর্প কাকশিল্প-সাম্থী রচনার দিকে ছোট-বভ সকল বয়দের মেয়েদেরই ছিল প্রবল অফুরাপ টেদানীং পশমের পোষাক্ষাশাক (Woolen Garments) বোনার দিকে আধুনিকাদের যেমন একাত আগ্রহ দেখা ধার, কিছুকাল পর্কে, বিভিন্ন ধরণের কার্পেটের জিনিষ্পত্র বানানোর ব্যাপারেও তেমনি বিপুল উৎসাহ নজরে প্ডতো ' সে উংসাহের স্রোতে কি কারণে সম্প্রতি এমন ভাটা পড়তে স্বৰু করেছে, তার সঠিক মশ্ম হয় তো থাঁজে পা ওয়া কঠিন— কিম তাই বলে, কার্পেটের স্ট্রীশিল্প-কলার অফুশীলন নিতান্তই অবহেলিত হয়ে থাক্রে—মেটাও তো আদৌ যক্তিমঙ্গত নয়। তাই আজ কার্পেটের স্ত্র-শিল্পের কয়েকটি সহজ্পাপ্য 'প্যাটার্ন' (l'attern)বা 'নকার' ন্যনা প্রিবেশন করা হলো…যে কোন শিক্ষাথা, একট বেশা চেষ্টা করলেই, রঙ-বেরছের পশমী-ছতে। দিয়ে বুনে অনায়াদেই এ সব 'প্যাটাণ' বা নক্সা কার্পেটের উপর স্থন্দরভাবে ফটিয়ে তুলতে পারবেন। শুরু কার্পেটের উপরেই নয়, এসব প্যাটার্ণ বা নকার প্রত্যেকটিকেই 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' (Cross-stitch) স্চী-শিল্পের সাহাথ্যে অক্সান্ত কাপড়ের বুকে অপরূপ-ছাঁদে বচনা করা চলবে।

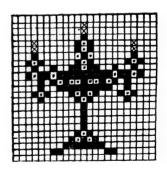

উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে— কার্পেট এবং 'ক্রশ্-ষ্টিচ্' স্ফীশিল্প-কাজের উপযোগী সহজসাধ্য কয়েকটি 'প্যাটাণ' বা নক্ষা। ১ ন নক্ষাটি হলো—বিচিত্র একটি প্রদীপ-দানীর প্রতিলিপি এ নক্ষা রচনার জন্ম চাই—প্রয়ো-জনমতো সাইজের কার্পেট-বোনার কাপড়, কার্পেট-বোন-বার ছাঁচ আর লাল, হলদে, কমলা, নীল অথবা সবুজ রঙের পশ্মী-স্তো। সচরাচর,বাজারে সঞ্চ বা ছোট। আর মোটা

বা বড় ঘরওয়ালা-এই তুই ধরণের কার্পেট-বোনার কাপড় কিনতে পাওয়া যায়। স্বতরাং, ব্যক্তিগত কচি ও পছন্দ অফুদারে দক্ত বা মোটা—কোন ধরণের কার্পেট-বোনার কাপড়ে এ সব নক্সার প্রতিলিপি রচনা করবেন, কাজে হাত দেবার আগেই ভার মীমাংসা স্ফী-শিল্পী নিজেই স্থির করে নিলে ভালো হয়। তাছাড়া এ সব নক্ষার প্রতিলিপি রচনা, ছোট বা বড়—কোন সাইজের হবে—সেটিও কাজে হাত দেবার আগে স্থনির্দিষ্টভাবে বিচার করে নেওয়া প্রয়ো-জন। বর্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে যে নক্ষাগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে বড়-সাইজের কার্পেটের কাপড়ে বড় ছাঁদে রূপ-দান করতে হলে, প্রত্যেকটি ঘরকে প্রয়োজনমতো বর্দ্ধিত-আকারে অর্থাং 'ঘরের সংখ্যা বাড়িয়ে' ছুঁচ-ফতো দিয়ে वृत्रात्व इरत । धक्रन, छेपरत्रत के अमीपमानीत नक्षांपि यमि চারগুণ বড সাইজের ছাদে সূচী-শিল্পের কাজ করে কাপড়ের বুকে চিগ্রিত করতে হয়, তাহলে নক্সাতে-দেখানো প্রত্যেকটি 'ঘর' বুনতে হবে ১×৪= ৪ঘর—এই হিসাবে · · অর্থাৎ কার্পেটের কাপড়ের চারটি করে 'ঘর' নিয়ে একেকটি 'ঘর' রচনা করে! কোনো 'নক্সা' বা প্যাটার্ণ বড়-সাইজে রচনা করতে হলে—সচরাচর এই নিয়মে সে কাজ সারতে হয়।

কার্পেটের কাপড়ে উপরের ঐ প্রদীপদানীর নক্সাটি রচনার সময়, কালো-রঙের ঘরগুলিকে হলদে-রঙের পশমী স্তুতো দিয়ে ভরাট করে তুলবেন। কালো-রঙের বিন্দু-চিহ্নিত ঘরগুলি ভরে নেবেন—লাল-রঙের পশমী-স্তোয় এবং পশ্চাদপটের (Background) শাদা-রঙের ঘরগুলি আগাগোড়া বুনে ফেলতে হবে—নীল বা সবৃত্ধ রঙের পশমের স্তুতো দিয়ে। প্রদীপের প্রজ্জালিত-শিখা রচনা করতে হবে "×" চিহ্নিত ঘরগুলিকে কমলা রঙের পশমের স্তুতো দিয়ে ভ্রিয়ে তুলে। অবশ্য এই তিন রঙের পশমের স্তুতো ছাড়া স্কটা-শিল্পীর নিজস্ব ক্রচি-অন্স্লারে অন্যান্ত রঙের পশমের স্তুতোও ব্যবহার করা চলবে—তবে, আমাদের মনে হয়, উপরোক্ত লাল, হলদে, কমলা এবং নীল বা সবৃত্ধ রঙের পশমী-স্কুতোতেই প্রদীপদানীর নক্সাটি অনেক বেশী স্কুলর ও মাননসই দেখাবে।

এবাবে কার্পেটের কাপড়ে পশমের স্থতে। দিয়ে বুনে কিমা অক্সান্ত কাপড়ের উপরে 'ক্রশ্-স্তীচ্ সেলাইয়ের কাজ করে স্চী-শিল্পের আরো যে সর অভিনব-স্থানর নক্সা রচনা করা যায় আপাততঃ তারই একটি নমুনা দিচ্ছি।



উপরের ২নং ছবিতে কাঠবেডালীর যে বিচিত্র নলাটি দেখানো হয়েছে—রঙীণ পশ্মী-স্থতোর সাহায্যে কার্পেটের কাপড়ে এ নকা ফুটিরে তুলতে হলে—কালো-রঙের ঘরগুলি সব ভরাট করে ফেলুন—ফিকে-ধুসর বর্ণের পশ্মের স্থতোয়। তারপর কাঠবেড়ালীর দেহের ভিতরকার কালো-রঙের বিন্দু-চিহ্নিত ঘরগুলিকে ভরে তুলুন—গাঢ়-বাদামী কিম্বা কালে। রঙের পশমা-স্থতো দিয়ে। তারপর গাঢ়-লাল, বাদামা অথবা কালো রভের পশমী-স্থতো দিয়ে বুনে নিন-কাঠবেড়ালীর চোথ · · অথাং ছবিতে দেখানো "×" চিহ্নিত ঘরটিকে! তাহলেই, কাঠবেড়ালীর চেহারাটি সম্পূর্ণ এবারে ছবির 'পশ্চাদপট' বা 'Background পালা। একাজের জন্ম বেছে নিন ফিকে-হলদে রঙের পশ্মী-সূতো এবং সেই স্থতো দিয়ে আগাগোড়া পরিপাটি-ভাবে বুনে ফেলুন উপরের ২নং নক্সার প্রত্যেকটি শাদা চিহ্নিত ঘর। তাহলেই কার্পেটের কাপড়ের উপর স্থান্ ছাদে কাঠবেডালীর নকা-চিত্রণের কাজ শেষ হবে।

এবারে স্কা-শিল্পের যে তুটি সহজসাধ্য ও অনাড়পর ছাদের নক্সার নম্না দেওয়া হলো, সেগুলির জৌলস-এ আরো অনেক বেশী বাড়বে—যদি কার্পেটের সুকে রচিত প্রতিলিপির চারদিকে মানানসই-রঙের পশমী-স্থতো দিয়ে আগাগোড়া পরিপাটি-ধরণের ঈষং-চওড়া 'বঙার' (Border বা 'পাড়' রচনা করে দেন। তবে এই ধরণের 'পাড়' গুপ কার্পেটের চিত্র-রচনা সময়, 'ক্রশ্ ষ্টিচ্' সেলাইয়ের কাজের সময়, নক্সার চারিদিকে এ ধরণের 'বঙার' বা 'পাড়' না দিলেও চলবে…'বঙার' বা 'পাড়ের' অভাবে স্কীশিল্প

সামগ্রীর সৌন্দর্যাহানির বিশেষ কোনো কারণ ঘটবে না— সে বিষয়ে নিশ্চিম্ন থাকতে পারেন।

পরের সংখ্যায় এ ধরণের কার্পেট ও 'ক্রশ ষ্টিচ্' স্ফী-শিল্পের আরো কয়েকটি সহজ-স্থলর নক্সার নম্না দেবার বাসনা রইলো।



স্থারা হালদার

এবারে পশ্চিম-ভারতের মহারাষ্ট্র-দেশীয় হুটি উপাদেয় থাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা বলছি। প্রথমটি হলো—মহারাষ্ট্র-দেশের পরমান-জাতীয় বিশিষ্ট এক-ধরনের থাবার, এবং দ্বিতীয়টি হলো—বিচিত্র-স্কৃষাত্ রুটি-লুচি-পরোটা দিয়ে থাবার বিশেষ এক-ধরণের নিরামিষ-তরকারী।

## বাদামের পায়েস ৪

মহারাষ্ট্র-দেশীয় স্থমিষ্ট এই প্রমান্ন-জাতীয় খাবারটি রানার জন্ম উপকরণ চাই—বেশ মিহি করে বাটা এক-পোয়া ভালো বাদাম, সের তিনেক ত্ধ, আধনের চিনি আর অল্প একট্ জাফরানের গুঁড়ো।

উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, উনানের আঁচে রান্নার কড়া বা ভেকচি চাপিয়ে, সেই পাত্রে হ্রয়ুকু বেশ ভালো করে জাল দিয়ে নেবেন। হ্রষ্টুকু অদ্ধেক-জাল দেওয়া হলে, সেই হুধে বাদাম-বাটা, চিনি আর জাফ্রানের ওঁড়ো মিশিয়ে আরো থানিকক্ষণ ভালো করে ফ্টিয়েনিন। কিছুক্ষণ এইভাবে উনানের আঁচে জাল দিয়ে ফোটানোর ফলে, তরল-হ্রষ্টুকু ক্ষীরের মতো বেশ ঘন-পক্থকে হয়ে উঠসেই, রন্ধন-পাত্রটিকে আগুনের উপর

থেকে নামিয়ে রেখে খাবারটি ভালো করে জুড়োতে দিন। তাঁহলেই রানার পালা শেষ হবে। এবারে নিমন্ত্রিতঅতিথি আর প্রিয়ঙ্গনদের পাতে মহারাষ্ট্র-দেশের এই বিচিত্র-উপাদেয় 'বাদামের পায়েম' থাবারটি ময়য়ে পরিবেশন করুন…ন্তন-ধরণের এই স্থমিষ্ট-থাবারটি থেয়ে তাঁরা আপনার রুচি ও রানার তারিফ করনেন।

## আলু গোৰি ভৱকারী ৪

এবারে বলি—মহারাষ্ট্রীয়-প্রথার রান্না করা অভিনবস্থাত্থ নিরামিষ-তরকারীটির কথা। এ থাবার রান্নার জন্তা
দরকার—আধ দের আলু, আধ দের ফুলকপি, আধ পোয়া
রান্নার তেল, আল্টাজমতো পরিমাণে থানিকটা গুড়,
হলুদ-গুঁড়ো, লক্ষা-গুঁড়ো, জুন, আর ফোড়নের জন্ত অল্ল
একটু সর্বেদ, হিংও গ্রম-মশলা।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, রালার কাজে হাত দেবার আগে, আলু আর ফুলকপিওলিকে সমান-মাপে টুকরো করে কুটে, জলে ধুয়ে সাফ্ করে নিন। তার**পর** উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে তরকারীর ঐ টুকরোগুলি ও রান্নার তেল, মিশিয়ে তার সঙ্গে সর্থে আর হিং ফোড়ন দিয়ে হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে কিছুক্ষণ নাডাচাডা করুন। থানিকক্ষণ এমনিভাবে নেডেচেডে নেবার পর, রাল্লার পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে ওড়, লকা-ওঁড়ো, হলুদ-ওঁডো আর হুন মিশিয়ে, রানাটিকে ভালোভাবে সাঁত্লে নিন। স্থ্তাবে সাত্লানোর ফলে, তরকারীর টুকরো আর রানার মশলাওলি বেশ ভালো রকম মিশে গেলে, রন্ধন-পাত্রে অল্ল একট্ট জল চেলে দেবেন এবং পাত্রের মথে একটি ঢাকা চাপা দিয়ে রান্নাটিকে আরো থানিককণ উনানের আঁচে বদিয়ে রেথে স্থদিদ্ধ করে নেবেন। তরকারীর টকরোগুলি স্থাসিদ্ধ এবং ঈষং-থকথকে কাই-কাই ধরণের হলেই, রম্মন-পাত্রে চায়ের চামচের ত-চামচ গ্রম-মশলার ওঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে বান্নার পাত্রটিকে উনানের উপর থেকে নামিয়ে রাখবেন। তাহলেই মহারাষ্ট্র-দেশের অভিনব নিরামিষ-থাবার—'আলু-গোবি তরকারী' রান্নার কাজ চুকবে।

পরের মাদে ভারতের বিভিন্ন অঞ্জের আরো কয়েকটি জনপ্রিয় আমিষ ও নিরামিষ থাবারের পাক-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করবার বাদনা রইলো।

# ञाधूनिकात शृहिनीभना



वासनी :--

একি ! · · · সাত্-সকালেই কুকুরের সেবা-পরিচর্যা নিয়ে বসেছো ? · · ঘরকনা, স্বামী-পুত্রের দেখাশোনা · · ঠাকুর-পূজো · · · সংসারের সব কাজ ছেড়ে ? · · · ব্যাপার কি ?

আধুনিকা-স্থাহিণাঃ—উপায় নেই ! ে বাড়ী ভর্ত্তি চাকর-দাসী, গণ্ডা গণ্ডা বেয়ারা-খানসামা ে তারাই দেখাশোনা করে কর্তাকে আর ছেলেমেয়েণ্ডলোকে ে তাছাড়া পুক্রত বাধা আছে—বারো মাস ঠাকুরের সেবা করবার জন্তে কাজেই সেদিকে নিশ্চিম্ত আছি ! কিন্তু এই কুকুরের ভার কারো হাতে বিশ্বাস করে দিতে পারি না ে তাই নিজেই এর সব কর্না করি !

শিল্পী:--পথী দেবশশ্মা



্রকথানা টেবিলের দরকার। বৈঠকথানা বাজারে আমাদের গাঁয়ের চন্দদের ফার্নিচারের দোকান আছে। সেথানেই গেলাম। থাট, পালঙ্ক, চেয়ার, ড্রেসিং-টেবিলে দোকান ভর্ত্তি। ভিতরে বসবার জায়গা নেই। বাইরে থান ছই চেয়ার পাতা। একথানা চেয়ারে হাফ্ দার্ট গায়ে সতের আঠের বছরের একটি ছেলে পা ঝুলিয়ে মুক্রবিচালে

বদে রংগছে। একটু দ্রে ওরই বয়দী আর একটি ছেলে একখানা খাটের পায়া পালিশ করছে।

আমি বল্লাম, 'স্বেনকাকা আছেন ?'

ছেলেট বলল, 'আপনি জ্যোঠামশাই-এর কথা বলছেন? না, তিনি খানিকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। বস্থন, কি চাই আপনার?' বল্লাম, 'একখানা টেবিলের জল্মে এসেছিলাম। তোমাকে তে। চিন্লাম না।'

'ছেলেটি সগর্বে বলল, 'আমার নাম হীরেন্দ্রনাথ চন্দ। স্থরেনবাব আমার জ্যেঠামশাই হন।'

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বদে পড়ে বললাম— আপন জৈঠামশাই ৮ তোমার বাবার নাম কি ৮'

হীরেন জবাব দেওয়ার আগে পালিশওয়ালা ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপন নয়, তিন চার পুরুষের জ্ঞাতি।'

হীরেন বিরক্ত হয়ে পালিশওয়ালা ছেলেটির দিকে তাকাল,—'এই ফটিক তুই যা করছিদ কর, আমাদের কথার মধ্যে তোকে মাথা গলাতে হবে না। তিন চার পুরুষ না—আরো কিছু। মাত্র গুপুরুষ হয়েছে। আমার ঠাকুরদা আর জ্যেঠামশাই এর বাবা আপন খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই ছিলেন, তা জানিস ?'

ফটিক আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃত্ হাদল, তারপর হীরেনের দিকে চেয়ে বলল, 'তাহলেই দেথ ক'পুকষ হল ?'

হীরেন বলল, 'ক'পুল্য হোল ? যে কয় পুল্য হোক, একই তো বংশ, একই তো গোত্র। এসব হিসাবের মধ্যে তোকে আসতে হবে না, তুই যা করছিস কর। আর থবরদার কের যদি তুই 'তুমি' 'তুমি' করবি, জ্যাঠাসশাইকে বলে দেব।'

· 'হ্যা, তা ছাড়া কি ৷ আপনিই বলবি ৷'

'আচ্ছাবলব।'

ফটিক ফের একটু হেদে নিজের কাজে মন দিল। ওর হাসিটুকু হীরেনের চোথ এড়াল না।

কিন্তু আপাতত ফটিকের স্পর্কাটুকু হীরেনকে হজম করেই নিতে হোল। ওকে অবজা করে আমার সঙ্গেই ভদ্রলোকের মত আলাপ স্থক করল হীরেন,—'আপনাকে ধেন আরো কোথাও দেখেছি।'

বললাম, 'গ্রামেই হুয়ত দেখেছ। আমাদের বাড়িও সদর্দি।'

হীরেন বলল, 'ও আপনি মিত্রদের বাড়ির--'

ঘাড় নেড়ে বলকাম, 'হাা।'

হীরেনের চোথ উল্লাসে উজ্জ্বল দেখাল, 'ও তাই বলুন। তাই এত চেনা চেনা লাগছিল। এবার্ ঠিক চিনেছি।'

ইারেন ফের পালিশ ওয়ালা ছেলেটির দিকে তাকাল, 'আমাদেরই গাঁরের লোক। বলতে গেলে একই পাড়ার। অনেকদিন দেশে ধান না বলে প্রথমটা চিনতে পারেন নি।'

আমি থানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে এলাম।

বললাম, 'স্থরেনকাকা এলে বলো, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

হীক বলল, 'নিশ্চয়ই বলব। যিনি যথন আদেন আমি জ্যাঠামশাইকে সব থবর দিই। নাম-টাম জিজেস করে রাখি।'

তারপর প্লানিচুকরে বলল, 'ওদের দিয়ে তো আর স্বকাজ চলে না।'

মাসথানেক বাদে স্থানেকাকা একদিন নিজেই এলেন, আমাদের বাসায়।—'এই যে বাবাজী, কেমন আছ-টাছ বল। যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে।' একটা পুরোন আলমারি দেখতে এসেছিলাম তোমাদের ওই রাণী বাঞ্ধ রোভে। সেকেলে জিনিস বার্মা টিক। আজকাল আর পাওয়া যায় না। কথাবার্তা মোটামুটি ঠিক হোল। নেব জিনিসটা।'

কথায় কথায় হীরুর কথা উঠল, বলনাম, 'সেদিন আলাপ হোল ওর সঙ্গে। ছেলেটি তো বেশ চালাক-চতুর আছে।'

স্বনেকাকা বললেন, 'আর বোলোনা; বড় ওপরচালাক। কেবল ফরফর ফরফর করে। কোন কাজ
শিথবার দিকে মন নেই। পয়লা নপরের বাবৃ। আর
রাতদিন কেবল জাঠামশাই জোঠামশাই, আমি দেদিন
জোর ধমক লাগিয়ে দিয়েছি। বাইরের সব বড় বড়
কাষ্টমার আদে, তারা ভাবে কি বলতো। সম্পর্ক তো
ভারি। আমি বলে দিয়েছি, আমাকে তোমার কিছু বলে
ডাকতে হবে না। অত ডাকাডাকির কী আছে। ভারি
ফাঁকিবাজ। অত ফাঁকি দিলে আমি পারি কী করে।
ছবেলা থেতে তো দিতে হয়। আজকালকার বাজারে
হিসেব করতো একজনের থোরাকী কি রকম পড়ে ?

বলনাম, 'তাতো ঠিকই।'

স্থরেনকাকা বললেন, 'দিয়েছি পালিশের কাজে

লাগিয়ে। বলেছি বাবা, ফোর্থ ক্লাস অবধিই পড় আর থার্ড ক্লাস অবধিই পড় এ বাজারে ও বিজেয় কেউ পোছবে না। বরং দোকানের কাজ কর্ম যদি শেথ তাতে গুণ দেবে।

মাদ পাচ-ছয় বাদেই হবে বোধ হয়, শিয়ালদায় এক
বন্ধুকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম, ফিরে আদবার পথে
ভাবলাম স্থরেনকাকার দঙ্গে দেখা করে যাই। মুক্রিরি
মান্ত্র। গেলে তুটো স্থ্য তুঃথের কথা তিনিও বলেন,
আমিও বলি।

গিয়ে দেখি স্থানেকাকা উত্তেজিতভাবে তার পালিশওয়ালাকে কী যেন সব বলছেন। আমি দোকানে চুকতে
আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'এসো বাবাজী
এসো। সব ভালো তো ? বোসো, কথা বলছি।'

তারপর পালিশওয়ালার দিকে চেয়ে বোধহয় তাঁর আগের কোন কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, 'বিবেচনা ধথন করবার আমিই করব নন্দ। তোমার স্থপারিশের কোন দরকার নেই।'

পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে নন্দের বয়স। কালো রোগাটো চেহারা। মাথার চুলে পাক ধরেছে।

অনেকদিন ধরে কাজ করছে এথানে। আমাকে একদিন বলেছিল বারো তের বছর বয়স থেকে সে এই বৈঠকথানায় পালিশের কাজ শুরু করেছে। তার এথন একটা ওজন হয়েছে বইকি। নন্দ স্থরেনকাকার দিকে চেয়ে বলল, 'আজ্ঞে হীকই আমাকে কদিন ধরে বলছিল। ওর একটা কিছু ঠিকঠাক করে দিতে। অনেকদিন তো হল।'

স্থারেনকাকা বললেন, 'হীরু আমাকে বলতে পারে না ?' নন্দ বলল, 'আপনাকে বলতে বোধ হয় লজ্জা করে।'

স্বরেনকাকা গন্ধীরভাবে বললেন, 'র্ছ', আমার কাছে
লজ্জা আর তোমাদের কাছে বুঝি লজ্জা নেই। আজকাল তোমরাই বুঝি—' কথাটা শেষ করলেন না স্বরেনকাকা। পান সিগারেট হাতে ফটিক এসে ঢুকল। আর তার পিছনে পিছনে এলো হীক়। হাতে একটা ওষ্ধের শিশি।

স্থরেনকাকা বললেন, 'এই হীক ওযুধ আবার কিসের ?' হীক ওযুধের শিশিটা এক কোণে রেথে দিয়ে বলল, 'নন্দকাকার মেয়ের। পুষ্পর।' স্থারনকাক। বললেন, 'হঁ, পুশেই বুঝি তোমার বড় মেয়ে নন্দ '

নন্দ বলল, 'আছে না মেজো। বছর পনের থোল বয়স হল মেয়ের, কিন্তু মোটে বাড় নেই গড়নের। বাড়বে কি অন্থই সারে না। এই তো ফের জরে পড়েছে। আজ জরটা বেশী। বড় ছটকট করছে। মাতো নেই ঘরে। কে দেখে কে শোনে প'

স্থরেনকাকা বললেন, 'তা তো বটেই অস্থবিধা হবারই কথা। কিন্তু নন্দ, দত্তদের বিষের তারিথ তো এই সপ্তাহেই। কাল এসে ওঁরা তাগিদ দিয়ে গেলেন। বিষের খাটটা এবার ধরো। গভর্নমেন্ট অর্ডারগুলিই বা কবে ধরবে থ'

নন্দ বলল, 'আজে হয়ে যাবে।'

স্বেনকাকা মৃত হেদে বললেন, 'হয়ে যাবে বললেই তো হয় না। সময়মত জিনিসগুলি তো ডেলিভারি দিতে হবে। বিয়ের তারিখটাও পিছিয়ে দেওয়া যাবে না। হাত চালাও, হাত চালাও, হাত চালিয়ে কাজ কর।'

নন্দ আর কোন কথা না বলে খাটের পায়া **আর** বাতাগুলি নামিয়ে আনতে লাগল।

হীরেন এগিয়ে গেল নন্দকে সাহায্য করতে।
হঠাৎ চোথ পড়ল ওয়ুধের শিশির ওপর।
'পুম্পের ওয়ুধটা যে পড়ে রইল নন্দকাকা।'
নন্দ বলল, 'পরে নিয়ে যাব।'

হীরু বলল, 'নিয়ে যাও ওটা যে এথনই খাওয়াতে হবে।

নন্দ থাটের পায়ায় শিরিষ ঘষতে ঘষতে বলল, 'থাওয়াব পরে।'

হীরেন ধমকের স্বরে বলল, 'তা কি হয়? যাও ওব্ধটা দিয়ে এশো।'

নন্দ ও একটু হেসে বলল, 'কাজ থানিকটা এগিয়ে দিয়ে যাই তোমাদের—'

হীরেন শিরিষ কাগজ আর পালিশের বাটির কাছে এগিয়ে বদল,—'কাজ তোমার আর এগুতে হবে না। তুমি যাও, আর যদি খুব বেশী জর দেথ, আজ আর আদার দরকার নেই। কাজ যা আছে আমরা তু'জনেই পারব। কি বলিস ফটিক, পারব না ? আর দাড়িয়ে থাকিস নে আয় তাহলে শুরু করে দিই।

নন্দ শিশিটা হাতে নিয়ে বলল, 'তাহ'লে ওয়ুধটা আমি পুষ্পকে দিয়েই আসি।'

হীক খাটের পায়ায় পালিশ লাগাতে বদে গেল।

আমি ষে এসেছি তা যেন আজ আর ও লক্ষাই করল না। স্বরেনকাকা একটুকাল গন্ধীর হয়ে রইলেন। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ফের আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। যেন পালিশ এয়ালাদের ঘরোয়া ব্যাপারে তারও কোন মাণা ব্যাণানেই।

# থবর

# শীস্থীর গুপ্ত .

( )

থবর—থবর—'হকার' হাঁকে
মহেঞ্জোদারো-পথের নাঁকে;
থবর কিনিতে সকলে চায়;
জনতার ভিড় বাড়িয়া যায়।
দে-সব থবর—জনতা সব
কবরে ঘুমায়—সব নীরব।
ধ্লা-মাটি আর শ্মশান-ছাই
যাত্ঘরে ঘরে দেখিতে পাই;
দেখিয়া অবাক্ জনতা যায়;
মহেঞ্জোদারো প্রাণ কি পার।

( 2 )

থবর—থবর—হাঁকে 'হকার'—
বুদ্ধ তো নাই জগতে আর;
থবর শুনিয়া কুশীনারায়
জনতা-জোয়ার প্লাবিয়া যায়।

দে মহাথবর—জনতা—ভিড়
শ্বশান-চিতায় চির-ববির।
অমিতাভ নাই; ম্রতি তা'র
শার্গরে—ঘরে গড়ে পাহাড়;
অবাক্ জনতা দেখিয়া যার;
ক্শীনারা তবু প্রাণ কি পায়!

(0)

খবর—খবর—জোর খবর—
'হকারের' সেই হাঁকের স্থর
খরে ঘরে আজও শিহর তোলে।
জনতা-জোয়ার সে কল্লোলে
হাসিয়া—কাঁদিয়া—ভাসিয়া শায়;
যাত্ত্বর ফিরে খড়ে-কুটায়
ভরিয়া উঠিবে,—জমিবে ভিড়।
তবু আজিকার এ-পৃথিবীর
প্রাণ কি ফিরিবে এ যাত্ত্বরে!
কাল তো কেবলই 'হকারী' করে।



# শিবঠাকুরের বহিভারতে যাত্রা

# দক্ষিণ পূর্ব্য এবং দ্বীপ্ময় ভারত একদা ভারতীয় বণিক, ধর্মপ্রচারক, এবং অভিযাত্রীগণের চরণধ্রনিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বহিভারতে তাহারাই ছিল ভারতীয় সভ্যতার অগ্রদত। তাই ভারতীয় সভ্যত। ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া রহিয়াছে। কোণাও এই স্বাক্ষর স্বস্থ,কোণা ও বা ইহার চিহ্ন ক্ষীণ ; কিন্তু দ্বীপময় ভারতের বা দক্ষিণ পূৰ্ব্য এসিয়ার এমন কোন বিস্তৃত অঞ্চল নাই যেখানে প্রাচীন ভারতীয় প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অন্পৃষ্ঠিত। এই চিহ্ন স্বস্থাই রহিয়া গিয়াছে এই অঞ্লের কথা ভাষায়, সাহিত্যে, ধর্মে, সমাজে এবং স্থাপতা ও ভাম্ব্যাশিলে। এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, কিন্তু তাহার ফল ম্থাতঃ ডাচ্ এবং ফরাদীভাষায় লিপিবদ্ধ হওয়ার জন্ম আমরা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের একটি অধ্যায় সম্বন্ধে আজিও অনবহিত রহিত্বা গিয়াছি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় এবং দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও শংস্কৃতির অভিযান সম্পূর্ণ ই অভিনব, কারণ এই সাংস্কৃতিক বিজয় মুদ্ধের পিচ্ছিল রাজপথ বহিয়া অগ্রসর হয় নাই: মহাদেশের মত এইরূপ এক বিরাট অঞ্লে আমাদের দেশের সভাতা ও সংস্কৃতি অন্প্রপ্রবেশ করিয়াছিল তাহা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। এই সভ্যতার রূপায়ণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে হইয়াছিল। বর্মা, মালয় উপদ্বীপ, শ্রামদেশ, চম্পা, কম্বোজ, দ্বীপময় ভারত প্রভৃতি দেশে বা অঞ্লে ভারতীয় সভাতা স্থানীয় ক্ষ্টির সহিত সংমিশ্রিত হয়ে এক অভিনব রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজজীবনের মধ্য দিয়া এই রূপান্তর অন্বধাবন করা বৈজ্ঞানিক কোতৃহলের বিষয়। এই পট-ভূমিকায় আমরা দ্বীপময় ভারতে শিবঠাকুরের অভিযান কাহিনী বর্ণনা করিব। শিবঠাকুর এবং তাঁহার প্রধান শিগ্র অগস্তোর দক্ষিণ ভারতের যাত্রার কথা আমরা অনেকেই

# শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার

জানি, কিন্তু তাঁহাদের বহিভারতে ধাত্রার কাহিনী তত্ট। ক্পরিচিত নহে। বভ্নান প্রবন্ধে আমরা কেবল শিবঠাকুরের দ্বীপময় ভারতে ধাত্রার কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যুবদ্বীপে শিবঠাকুরের প্রথম আবিভাব করে **হইল** জানিনা। রাজা পূর্ণবিশ্বণ ধর্থন আমুমানিক পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম যুব্দীপে রাজহ করিতেছিলেন, তথ্ন তাহার রাজ্যে যে শিবঠাকুরের পূজ। আদৌ প্রচলিত ছিল নাইহা কল্পনা করা যেমন তঃসাধ্য তেমনি উহা প্রমাণ করাও জ্পোনা। খবদীপে শিবপূজার প্রথম নিদর্শন পাই মধ্য যবদ্বীপের দিয়েঙ্গ—অঞ্জে। যবদ্বীপের প্রাচীন অফুশাসনলিপিতে এই অঞ্লের নাম দেওয়া হয়েছে ড়িছঙ্গ। এই অঞ্চল যে-সমস্ত শিল্পনিদর্শন আবিষ্ণৃত হয়েছে তাহার নিমাণকাল অধ্য হতে একাদশ শতাকী। এই সমস্ত স্থাপতাশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে হিন্দু এবং বৌদ্ধ মন্দির উভয়ই বিজমান। দিয়েঙ্গ অধিতাক। ৬৫০০ ফুট উচ্চ এবং ইহার উপবে মহাভারতের নায়ক-নায়িকাগণের উদ্দেশ্তে কতক গুলি মন্দির উৎস্গীকৃত হইয়াছিল। সহ**জ আভিজাত্য**, অলংকরণ এবং ভাম্বর্যোর দিক দিয়া এই গুলি গুপ্তযুগের কথা অনেকসময় স্থারণ করাইয়া দেয়। ড়িহাঙ্গ- অধিত্যকার মর্ত্তিগুলি সমস্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের; ইহার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তুর্গা, গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি উল্লেথযোগ্য। গুলির মধ্যে আবার শৈবমৃতির সংখ্যাই অধিক। উপদ্বীপ এবং বোর্ণিওর সর্কপ্রাচীন মৃত্তিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই শৈবদেবদেবীগণের। ড়িহঙ্গের আর একটি বিশেষত্বের দিকে এই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। এই অঞ্জের কোন কোন এতিষ্ঠানের মধ্যে আমরা প্রাচীন যুগের ঐতিহোর পরিচয় পাইতেছি; ইহা হইল গুরু, পিতামহ এবং হরিচন্দনের সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই

শ্বিষ্ণাই যেন আমরা মধ্যযবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার প্রথম কার্লি সাহিত্যে এবং ধর্মের জগতে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় চিহ্নের মধ্য দিয়াই যেন আমরা মধ্যযবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার প্রথম কাকলী শুনিতে পাইতেছি।

আহুমানিক সপ্তম শতানীর মধ্যভাগে মধ্যজাভার এই
অঞ্চলে মেররবু পাহাড়ের উপর তুক মাস নামক স্থলে
একটি শিলালিপি উংকীর্ণ হয়েছিল। উহার ভাষা ছিল
সংস্কৃত, লিপি পল্লব গ্রন্থ। এই সংস্কৃত লিপিটিতে তুক
মাসের বা স্বর্ণ-নিঝ রিণীর নির্মাল বারিকে পূত গঙ্গাজলের
সহিত তুলনা করা হয়েছে। এই শিলালিপিটির উপরে
দেবতাদের কতকগুলি প্রতীক বা স্মারকচিচ্চ অন্ধিত
রহিয়াছে। উহার মধ্যে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা, ত্রিশৃল,
কম্পুলু প্রভৃতি। ইহার মধ্যে ত্রিশূল এবং কমগুলু নিঃশংসয়ে
শিবপূজার ইন্ধিত বহন করিতেছে। ইহার পর প্রায়
এক শত বংসরের মধ্যেই শিবঠাকুর রাজদরবারে স্থান
পাইয়াছেন, কারণ ৭৩২ খৃষ্টান্দের চঙ্গলশিলালিপিতে আমরা
শান্ধিল বিক্রীড়িত ছলে সংস্কৃত ভাষায় পড়িতেছিঃ

"শাকেন্দ্রে তিগতে (বিগতে ? ) শ্রুতিন্দিয়রসৈরঙ্গীক্বতে বংসরে

বারেন্দৌ ধবল এয়োদশিতিথৌ ভদ্যোত্রে কার্ত্তিক লগ্নে কুস্তময়ে স্থিরাংশবিদিতে প্রাতিষ্ঠিপং পর্বতে লিক্সম্লক্ষণ লক্ষিতন্ত্রপতিশ্ঞীসঞ্জয়শ্শান্তয়ে॥"

উপরোক্ত শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে ৬৫৪ শকালে দোমবার দিবসে শুক্লা ত্রয়োদ্দী।তথিতে, কুন্তলগ্নে মহারাজ সঞ্জয় একটি স্কর্মণ যুক্ত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিষ্ঠার তারিথ ছিল ৭৩২ খুষ্টান্দের ৬ই ফ্রেক্টোবর, বেলা সায়াহে এক ঘটিকা। পরবর্তী যুগের একটি ক্রমণাসনলিপি অন্থায়ী মহারাজ সঞ্জয় ছিলেন মতরাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বা প্রথম বংশকর্জা। বিথ্যাত ডাচ্ পণ্ডিত ডঃ বস্ বলিয়াছেন যে শিবলিঙ্গ, শাসনরত রাজবংশ এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক বিভ্যান ছিল। এই থিয়োরী অন্থ্যায়ী রাজা পৃথিবীতে শিবের স্থলে আবিঙ্গত হন এবং তাহার রাজকীয় শোর্যা লিঙ্গে রূপ পরিগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ মধ্যস্থ হিসাবে এই আদিম

শিবলিঙ্গ গ্রহণ করিয়া বংশের রক্ষাকর্তা রাজাকে উহা প্রদান করেন। এইরূপ ধারণা জাভা, চম্পা, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে বিভয়ান ছিল। রাজা সঞ্য় স্বনামধন্ত পুরুষ ছিলেন। অন্তমান করা যাইতে পারে যে এই হিন্দু রাজবংশ পরবর্তী যুগেও এই শিবপূজার ঐতিহ্য বজায় রাথিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মধ্য যবদীপে শিবপূজার প্রাধান্ত এই সময় হইতেই পরিলক্ষিত হয়। কারণ ইহার কিছুদিন পরেই সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত দিনজ-লিপিতেও আমরা অগস্তা মূনির পূজার বিবরণ পাঠ করিতেছি। উহাতে লিখিত হইযাছে যে রাজা গজয়নে ঋষি অগস্তোর একটি "স্বরদাক্ষয়ী প্রতিমার" স্থলে একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মাত কলসঙ্গ (অগস্তা) প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই অপূর্বা মৃত্রিটি একটি স্থরমাগৃহে স্থরক্ষিত হইয়াছিল। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল "শকাদে নয়নবস্থরদে ( অর্থাৎ ৬৮২ শকান্দে ) মার্গনীর্ষে চ মাসে আর্দ্রাঝক্ষে গুক্রবারে প্রতিপদ-দিবদে" তথন লগ্ন ছিল কম্ব। সেই পবিত্র দিনে পবিত্র স্থলে উপস্থিত ছিলেন "বেদবিদ ঋত্মিক" যাতবর্গ, হোত শান্তে অভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং শিল্পীগণ। সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রাজা এই উপলক্ষে চরু, হবি এবং অগস্তোর স্নান এবং উপাদনার জন্ম "ক্ষেত্র, স্বপুষ্ঠা গাভী, মহিষ সমূহ, দাসদাসী প্রভৃতি" দান করিলেন। তথু তাহাই নহে, তিনি কাল্মকর মুথ বিশিষ্ট বৃহৎ ভবন (অর্থাৎ দরজার উপর কাল্মকর মুখ সম্বলিত ) দান করিলেন ধিজ অতিথি গণের বিশ্রামার্থ: উহা "যব্যবিক-শ্যাস-আচ্ছাদ্ন--" দ্বারা স্বস্জ্তিত করা হইল।

এই যুগেই মধ্য যবদীপে শৈলেক্স রাজগণের প্রভৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। শৈলেক্স রাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ এবং মধ্যযবদ্বীপে তাঁহাদের প্রাধান্তের কাল ৭৫০-৮৫০ খুষ্টান্দ পর্যান্ত ধরা যাইতে পারে। এই যুগে মধ্য যবদ্বীপের ধর্মজগতের দর্মর প্রধান ঘটনা হইল শিব এবং বুদ্ধের দমন্বয় দাধন। বাংলাদেশের পাল রাজস্বকালে আমরা হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের দমন্বয় দাধনের পালা দেখিয়াছি। যবদ্বীপেও এই দম্ম হ'তে তাহার পরিচয় পাই। এই দমন্বয় দাধনের প্রচেষ্টা বাংলা দেশ হইতেই উৎদারিত হয়েছিল বলিয়া আমি মনে করি। কারণ জাভা-স্থমাত্রার দহিত পাল-বাংলার দাক্ষাং যোগাযোগ ছিল। ভারতে- িহাসের পাঠকগণ জানেন যে স্থবৰ্ণ দ্বীপাধিপতি বালপুত্র দেব দেবপাল দেবের রাজস্কালে নালন্দায় একটি বিহার দান করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের কেল্রক-লিপিতে আমরা পড়িতেছি যে শৈলেন্দ্র রাজার গুরু মঞ্জুন্দ্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এইরাজগুরুকে বলা হইয়াছে যে কুমারঘোষ মঞ্জুন্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্থতরাং শৈলেন্দ্র রাজগুরু এবং ক্মারঘোষ একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। এই বৌদ্ধমৃত্তি প্রতিষ্ঠার কাহিনী এ স্থলে বিবৃত করার কারণ নিম্নলিখিত প্রোক পড়িলেই পরিক্টুট হইবে:

"আম্ স বজ্রপক শ্রীমান্ ব্রন্ধাবিফ্ম হৈশবঃ সর্বদেবময়ঃ স্বামী মঞ্নক ইতি গীয়তে।"

এই স্থলে দেখা যাইবে বৌদ্ধ দেবতার সহিত হিন্দু ত্রিমূর্ত্তির স্মীকরণের চেষ্টা চলিতেছে। এই ব্যাপারটি যবন্ধীপের বিভিন্ন সময়ে উংকীর্ণ শিলালিপিতে এবং ধবদ্বীপীয় শাহিতো প্রতিফলিত হয়েছে। সিম্পন্ন শিলালিপিতে (১০৩৪ খুষ্টান্দ ) আমরা পড়িতেছিঃ "শৈব সোগত ঋষি"; ১০৪৩ খন্তাব্দে উংকীর্ণ আর একটি শিলালিপিতে পড়িতেছি "দোগত মহেশ্বর মহাব্রাহ্মণ" ১২৭৩ খন্তাব্দে উৎকীৰ্থ শিঙ্গপারি লিপিতে পড়িতেছিঃ "মহাবান্ধণা শেব শোগত"। সঙ্হজ কমহাথানিকন নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের একথানি পুঁথিতে (লম্বক-সংগ্রহ ৫০৬৮ নং) ২২ পৃষ্ঠায় পড়ি "বুদ্ধ তুঙ্গল লবণ শিব" অথাং বুদ্ধ এবং শিব অভিন। ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রপঞ্চ কত্তক লিখিত ঐতিহাসিক কাব্যেও খামরা পড়িতেছি, "ভগবান বৃদ্ধ শিব হইতে পুথক নংখন ... তাঁহারা বিভিন্ন হইলেও এক।" শিবকে কেবল বুদ্ধের সহিত নহে, স্থায়ের সহিত্ত এক করিবার প্রচেষ্টা হয়েছে। বলিদ্বীপে যে সূর্যাদেবন-মন্ত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার অর্থই হইল শিবকে স্থ্যরূপে উপাসনা করা। এই প্রচেষ্টা শুধু যবদ্বীপের বিশেষত্ব নহে, কারণ ভারতবর্ষেও ইহার হুচনা পুর্বেই হয়েছিল। অগ্নিপুরাণের একস্থলে আমরা পড়িতেছি "হৃং-পদ্মে শিব-সূর্য্য ইতি"; অন্তর্মপ <sup>উদাহরণ সৌর এবং গক্ত ভূপুরাণেও বিঅমান। ডঃ গোরিস</sup> বলিয়াছেন যে বলিদ্বীপের একটি কৃটমন্থে আমরা পাই "ওৰু হ্ৰাম্ হ্ৰিম্নঃ প্রম -শিবাদিতার নমঃ"। নাগর ক্বতাগম নামক ঐতিহাসিক কাব্যে শিবকে যে

দেবতাদের মধ্যে সর্কোচ্চ আসন দিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। বলিধীপের ঐতিহে খমরাজকে শিবরূপে উপাসনা করা হয়।

ডিহঙ্গ অধিতাকা এবং প্রাথানান উপতাকার মধ্যে অবস্থিত কেয়ুর বিখ্যাত প্রান্তর: সেখানে শৈব এবং বৌদ্ধ মন্দিরগুলি ভীড় করিয়া অতীত গৌরবের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। কিন্তু শিবঠাকুরের বিশেষ অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হইল প্রাধানান-উপত্যকা। প্রাধানান উপত্যকার লোরো জংগ্রাঙ্গ-এর হিন্দু মন্দিরগুলি বরবুতুরের মত বিশালকায় না হইলেও এইগুলির স্থান বরবুছরের নিমেই। এই মন্দিরগুট্ছে আট্টি মন্দির আছে। কেন্দ্রীয় শিবমন্দিরটি স্ক্রাপেক্ষা বুহুং এবং ইহাতে একটি শিবমূর্ত্তি বিভয়ান; উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের মন্দিরদ্বয় যথাক্রমে বিষ্ণু এবং ব্রন্ধার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। শিবমন্দিরের পাষাণ-গাতে বামায়ণ কাহিনী প্রথম হইতে লক্ষাভিযান প্রান্ত উংকীর্গ হয়েছে এবং এই কাহিনীর শেষাংশ পার্যন্ত ব্রহ্মা মন্দিরে উংকীর্ণ হইয়াছিল। শিবঠাকুরের সঙ্গে তাহার পরিবারের অন্যান্ম দেবতারাও দ্বীপময় ভারতের অধিবাসি-গণের প্রণাম কুড়াইয়াছেন। তর্গা কোথাও উমারূপে, কোথাও মহিষমন্দিনী রূপে পূজা পাইয়াছেন। কার্ত্তিকেয় প্রভৃতিও যবদ্বীপ্রাসিগণের বন্দনা লাভ করিয়া-ছেন: এমন কি শিবের দাররক্ষক নন্দী পর্যান্ত তাহাদের শ্রদ্ধা আক্রমণ করিয়াছেন। যুবদ্বীপে শিবঠাকরের কতকণ্ডলি অনিকাস্তকর মতি আবিষ্ঠত হয়েছে: উহা যবন্ধীপের ভান্ধর্যোর অক্তম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার মধ্যে আমষ্টার্ডামের কলোনীয়াল মিউজিয়ামে রক্ষিত শিবমূর্তিট শিল্পীর অপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। কেহু কেহু **অফুমান** করেন যে এই শিব্দার্ন্তিট রাজা অন্তথপতির প্রতিচ্ছায়া বহন করিতেছে। সিম্পিঙ্গের হরিহর মূর্ভিটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ম্টিশিল্লে, ভাদ্ধগোঁ, অনুশাসনলিপিতে শৈব দেব-দেবীগণের অতুলনীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহার স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। সাহিত্যে যে শৈব মতের পরিচয় পাই তাহা তান্ত্রিক শৈব ধর্মের। ধবদ্বীপের ভ্রনকোধ, ভ্রন সংক্ষেপ এবং তত্ত্ব সঙ্গ হাজ্য মহাজান নামক গ্রন্থগুলি এই প্র্যায়ের। ভূবনকোষ নামক গ্রন্থে সিদ্ধান্তমার্গের শৈবমতের অভিব্যক্তি দেখিতেছি।
এই গ্রন্থে অনেক সংস্কৃত শ্লোক আছে এবং তাহার পরে
পরেই আছে ধবদ্বীপীয় ভাষায় ব্যাখ্যা বা অত্যাদ। গ্রন্থে
পৌরাণিক প্রভাবের পরিচয় রহিয়াছে এবং ডঃ গোরিদ্
ভূবনকোষ এবং অগ্নিপুরাণ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্কৃত
করিয়া উহাদের পারম্পরিক সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।
এই গ্রন্থের প্রথম দিকে আমরা পড়িতেছিঃ

"অবিলম্ অস্তঃ

় সসংগ্রহ কারি সির মোরুস, লিঙ্গ্নিরঃ

(১) প্রণম্য, শিরসে (শিরসা ?), দেব, বাক্যম মুনিরমরাণ

দেবদেব, মহাদেব, প্রমেশ্বর, শঙ্কর
শীম্নি ভার্গব, দির মভ্যন তুমক্ষনকেন্ ইকঙ্প পদ নিবাণ
রি ভটার, মঙ্কন পুরাভিপ্রায়নির, মনস্থ ত দির রি ভটার
"দির্দা", মককারণ ভলুনির দির, রি তেল্সনির মনস্থ,
মোজর ত দিরঃ ঃ হে "দেবদেব", কিত দেব নিঙ্গু দেবতা
ক্রেণ্, হে "মহাদেব" কিত ভটার মহাদেব ঈরস্ত, হে
"(মহেশ্বর)", কিত ভটার মহেশ্বর ঙ্গরস্ত, হে "সঙ্কর",
কিত ত ভটার শঙ্কর ঙ্গরস্ত"।

উপরোক্ত বিরুত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এবং সংশ্লিষ্ট থব-দ্বীপীয় টীকার বঙ্গান্থবাদ নিমে প্রদক্ত হইল:

"অবিদ্ব বা শান্তি হউক।

সমুক্ত জ্ঞাত হইয়া তিনি (ভাগব) নিম্লিথিতরূপে বলিলেনঃ

(১) দেবতাকে শির দারা প্রণাম করিয়া মূনি বলিলেনঃ "দেবদেব, মহাদেব, পরমেশ্ব, শঙ্কর"

ইহার পর ধবরীপীয় টাকাকার ব্যাথ্যা করিয়াছেনঃ

ভার্গব মূনি ভট্টারককে নির্নাণের অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্ম অন্থরোধ করিলেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভট্টারকের সম্মুথে শির নত করিয়া প্রণাম করিলেন, "শিরসা"—তিনি ইহা তাঁহার মস্তকের মধ্যভাগ দ্বারা করিলেন। তাঁহার প্রণাম শেষ হইলে তিনি বলিলেন "হে দেবদেন" অর্থাং তুমি সকল দেবতার দেবতা; "হে মহাদেন" অর্থাং তুমি ভট্টারক মহাদেব নামে পরিচিত; "হে মহেশ্বর" ( সংস্কৃত অংশে প্রমেশ্বর আছে ) অর্থাং তুমি ভট্টারক মহেশ্বর নামে পরিচিত, "হে শৃহ্বর" অর্থাৎ তুমি ভট্টারক শহর নামে পরিচিত ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়ে শুলুশিব, ষোড়শবিকার ইত্যাদি সমনে আলোচনা করা হয়েছে। শুন্তের ধেমন কোন পরিবর্তন নাই, দেইরূপ শৃত্যশিবেরও কোন পরিবর্ত্তন নাই। তিনি নির্বিকার। লেথক অতঃপর ভারতীয় দর্শনের সূত্রামুঘায়ী বলিয়াছেন যে ঈশান বা শিবের সহিত একাত্ম হইলেই মোক্ষ বা নির্বান লাভের পথ স্থাম হয়। এই পথের দিগ্-দর্শন ২ইল (ক) তত্ত্বরূপ (খ) তত্ত্ব দর্শন (গ) তত্ত্ব শুদ্ধি (ঘ) আত্মরূপ (৬) আত্মদর্শন (চ) আত্মশুদ্ধি (ছ) শিবরূপ (জ) শিবদর্শন,(ঝ) শিবখোগ এবং (ঞ) শিবভোগ। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম হইল জ্ঞানসিদ্ধান্তশান্ত্রম। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে যিনি এই "সিকান্তজানম উত্তমম্" স্থাকপে অধিগত করিবেন তিনি অবশ্রুই শিবলোকে প্রস্থান করিবেন অথব। শিবাত্মক হইবেন। শিবদর্শনের আরো অনেক তর এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা আলোচিত হইল না। উপরে যাহা বলা হয়েছে তাহাতে অন্ততঃ এই-টুকু স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে যে গ্রন্থগানি মুখ্যতঃ শিব ভাবনার জারকরসে রঞ্জিত।

শৈবমতের আর একথানি গ্রন্থের নাম হইল 
ভূবনসংক্ষেপ। গ্রন্থারম্ভে আমরা পড়িতেছি "ওম্ অবিগ্রন্
অপ্ত নমো শিবায়।" এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে সংস্কৃত শ্লোক
আকীর্ণ রহিয়াছে এবং তাহার পরে পরেই ঘবদীপীয়
অম্থবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে উমা এবং কুমার
ঈশ্বর বা শিবের নিকট হতে উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন।
এই গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ঘেন্তলে বিথ্যাত
পরমতত্ব আলোচিত হয়েছে:

- (১) ন ভ্মি, ন জলম্ব্যাপিঃ, না তেজো, না চছা, মকতঃ না স্থ্যো, ন চন্দ্ৰেল, না কল্পত রজম্থতম্ সিদ্ধা-নিঙ্পঙ্কি স্কা
- (২) উদ্ধ জ্ঞানে ন, মোক্ষণা, স্থ্ধ লিলাম্প্রোত্মকা শুদ্ধ স্ক্ষান্তরে যোগী অকশসূত নির্মান্মস্ হাস্ স্ক্ষাত্র ইকা
- (৩) ন স্বর্গ, ন র্যাতিমোক্ষ, ন শিবপেদ, স্থাতম্ ন রিয়ং, ন দি চিন্তান্তে, দিক্ শত স্থেম্ অপ্নুয়ং সিদ্ধান্ সঙ্গ হাঙ্গ প্রমক্ষা ইকা

- (৪) ন বুদ্ধিং, ন মণশারাং, ন বিষ্ণু, ন ব্রহ্ম ঈবরম্ন নিষ্টে, ন মধ্যোত্তমং, ন মিব দেবতা পুণং সিদ্ধান্ সঙ্গ অঙ্গ মত্যন্ত সংক্ষা ইকা
- (৫) ন তিজ্ঞানন্, ভূবেং শৃন্তঃ নিরবাক্তন্ত নিক্ষালম্ নিরুপণ সর্ব ভবেষু, মোক্ষম্ এতং প্রকীর্ত্তিঃ সিদ্ধ্যান্ সঙ্ক্ গঙ্গু অতীফ্লু ইকা
- (৬) ন বোদ্ধি, ন মনো নিতাম্, নিশ্চিক, শুচ নিরাত্মক নিয়োলী নিরাভিপ্রম্, ম্নী স্বস্থত সিদ্ধান্ সঙ্গ্ ফুল্কমোক্ষন ইকা।

সংস্কৃত শব্ওলি অনেকটা বিকৃত হওয়া সবেও উপরোক্ত অংশের অর্থ অস্পষ্ট নহে। বোধ হয় গ্রন্থের মধ্যে এই অংশটকুই সর্বাপেকা গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি যে এই সংস্কৃতাংশের মূলটি হয়তো ভারতবর্ধের শৈবসাহিতো একদিন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। গ্রন্থকার এই স্থলে শৃত্ত-তার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতাত্থায়ী এই বিরাট শুন্ততাই মোক। যথন সূর্যা, চন্দ্র, পৃথিবী,, জল ত্রিমূর্তি প্রভৃতি কিছুই থাকে না, যথন মানবদেহের বিভিন্ন চেতনার অবল্পি ঘটে, যথন সমস্তই শূন্ত এবং স্থান ও কালের মতীত, তথন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাই মোক। একজন হীন্যানী বৌদ্ধও কম জোরের সহিত হলেও প্রায় একই স্থরে বলিবেন যে বর্তমান জীবনের পরে আর পুনর্জন্ম ০ইবে না এবং "দেহের অবলুপ্তির পর জীবনের প্রপারে দেবগণ এবং মানবগণ কেহই ভাহাকে দেখিতে পাইবেন না।" দৃশ্যমান জগং সম্বন্ধে প্রায় অত্বরূপ বর্ণনা শৃত্যপুরাণে নিরঞ্নের প্রকাশ হওয়ার পূর্বে দেখিতে পাওয়া যাইবে। থবদীপীয় গ্রন্থকার মোক্ষ বা মৃক্তিকে এক বিরাট নঞ্-বাঞ্জক ণ্যতায় প্র্যাব্দিত ক্রিয়াছেন। ভারতীয় ধ্যান-ধারণা যেন দ্বীপান্তরে নৃতন বেশে দেখা দিল। শূন্তাবন্ধা ইন্দো-ধবদ্বীপ ধশাততে উল্লেখযোগ্য স্থান পরিগ্রহণ করিলেও মালোচা গ্রন্থের লেথক এই ধারণাকে আরো বহুদুর মগ্রসর করাইয়া উদাত্তকপ্নে ঘোষণা করিয়াছেন যে শৃত্য-াই সর্বন্দ্রেষ্ঠ,---এমন কি ইহা স্থান কাল এবং দেবগণেরও डेर्फ्न ।

এই পর্যায়ের আর একথানি গ্রন্থের নাম হইল তত্ত্ব প্রক্মহাজ্ঞান। এই গ্রন্থানিতে তান্ত্রিক (শৈব) প্রভাব স্থারিপুষ্ট। ইহাতেও লিঙ্গ উপাসনার বিভিন্ন তথা পরিবেশন করা হয়েছে। গ্রন্থের স্থলে স্থলে সংস্কৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং ইহাও অনেকটা ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থের রীতিতে রচিত হয়েছে; কারণ ইহা ভটার গুরু (অর্থাং শিব) এবং কুমারের কথোপ-কথনের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। কুমার দার্শনিক তরের অবতারণা করিয়া ভটার গুরুকে লিঙ্গ-উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পুস্তকের এক স্থলে একটি বিক্নত সংস্কৃতে আমরা পড়িতেছি:

অপ্স, দেবো বিজাতীনাম্, ঋষিনাম্ দিবি দেবতঃ

শিলাকান্তঞ্চ লোকানাম্, মূণীনাম্ অত্নো দেবতঃ ॥
এই স্থলে গ্রন্থকার শিলাকান্ত বা পবিত্র শিবলিঙ্গকে জনসাধারণের দেবতারূপে পরিকল্পিত করিয়াছেন। যবদ্বীপে
আবিষ্কৃত বহু শিবলিঙ্গ আবিষ্কারকের দ্বারা এই কল্পনার
যথার্থতা স্বীকৃত হয়েছে। এই গ্রন্থখানি খণ্ডিতরূপে পাওয়া
গেলেও ইহার সর্বব্রই শৈব-গন্ধ বিজ্ঞতি রহিয়াছে।

যবদীপে আরো কতকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে যাহা শিবের শ্রেষ্ঠর প্রতিপন্ন করিব।র জন্ম রচিত হয়েছে অথবা ফ্লোতে শৈবমতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শৈব কাহিনী অবলম্বন করিয়াও কোন কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ৷ এতদ্বাতীত শিবকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় পৌরাণিক রীতিতেও গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। যবদ্বীপে শিবকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত কাব্য রচিত হইগাছে তাহার মধ্যে সারদহন, লুক্ক প্রভৃতি গ্রন্থলি প্রধান। সারদহন কাব্যটি রাজা প্রথম বা দ্বিতীয় কামেধরের রাজ বকালে রচিত হইয়াছিল ( দ্বাদশ শতাব্দী )। যবন্ধীপীয় প্রস্তেই বর্ণিত হইয়াছে যে দেবগণ নীলক্ষদক নামের দৈত্যের পরাক্রমে ভীত হইয়া অবশেষে চক্রান্ত করিলেন যে শিবকে পার্ব্বজীর প্রতি আসক্ত করিয়া উভয়ের মিলন হইতে যে সন্তান উদ্ভুত হইবে তাহাকে দিয়া দৈতাকুল নিধন করিবেন। কামদেবকে এই কার্যোর জন্ম পাঠাইলে কামদেব শিব-ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইলেন। এই মিলনের ফলে গণ-পতির জন্ম হইল। এই কাহিনীটি কুমারসম্ভব, স্কলপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থগুলিতে আমরা দেখিতেছি যে এই মিলনের ফলে যাঁহার জন্ম হইল তিনি গণপতি নহেন, তিনি হইলেন কুমার। যাহা হউক দেবগণ গণপতির নেতৃত্বে অবশেষে দৈত্যগণকৈ পরাজিত করিলেন। এই কাবাটি ৪০ মর্গে সমাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের আর একটি বিখাতে শৈব কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত ২ইয়াছে লুক্তক-নামক ধবদীপীয় কাব্য গ্রন্থটি। ইহাতে কথিত হইয়াছে যে এক অমাবস্থা রাজে লুব্ধক-নামক একজন ব্যাধ ( সংস্কৃত লুব্ধক শব্দের অর্থ ব্যাধ: যুবদীপে ইহা ব্যাধের নাম হিদাবে পরিগৃহীত হইয়াছে ) একটি বিলবুক্ষে আরোহণ করিয়া যাত্রিধাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিক। বৃক্ষতলে ছিল শিবলিঙ্গ। ব্যাধের দেহভারে এবং ভয়কম্পনে বিল্পর্ক হইতে কয়েকটি পত্র শিবলিঙ্গের উপর নিপতিত হইল। কাল-ক্রমে ব্যাধের মৃত্য হইলে যম এবং শিবের অন্তচরগণের মধ্যে দ্বন্দ্র উপস্থিত হয়, কিন্তু শিবের অমুচরগণ ব্যাধের আত্মাকে মক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন। এই কাহিনী শিবপুরাণ এবং অন্তান্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থানি সম্ভবতঃ দাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাকীতে রচিত হইয়াছিল। পোষাকী বা দরকারী সাহিত্য বাদ দিলেও লৌকিক সাহিত্যেও শিব, তুর্গা প্রভৃতি দেবদেবী স্থায়ী আসন পরিগ্রহণ করিয়াছেন। এই লৌকিক সাহিত্যে আমরা একটি অন্তত বিষয় দেখিতে পাই। ইহাতে শিব-ঠাকরের বিভিন্ন নামগুলি এক একটি স্বতন্ত্র দেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। ধবদীপে ঈধর এবং পর্মেশ্বর বলিতে শিবকে বুঝাইত। তন্তু পঙ্গেলরণ নামক গ্রন্থ-থানিতে ঈপর, মহাদেব, পরমেশ্বর প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন দেবতায় রূপায়িত হইয়াছেন। অন্তর্গভাবে বলিদ্বীপের নব সঙ্গ বা নয়জন দেবতার নাম ২ইল ঈথর, মহেসোর, ব্রন্ধ, রুদ্র, মহাদেব, শঙ্কর, বিলু, সম্বু, শিবদেবি। নামের বানান, বিভাট সত্ত্বেও এই দেবগণকে চিনিতে কাহারো কষ্ট হয় না। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা ২য়েছে যে সমুদ্রমন্থনের সময় পর্মেশ্বর কালকৃট পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। এই অংশে আরো বলা হইয়াছে ভারত-বর্ষ হইতে যবদীপে কিরূপে মহামেরুর শুঙ্গ মন্দর পর্বতকে স্থানাম্ভরিত করা হইয়াছিল। এই এন্তের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে জগংপ্রমাণ এবং উমার কাহিনী দিয়া। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই স্থলে তাহাদের পুত্রকন্মার নাম বছতর হইয়াছে কামদেব এবং স্মরী। ইহার কিছু পরেই আবার গুরু এবং পরমেশ্বরীর প্রণয়লীলার কথা এবং গ্র-

কুমারের জন্মকাহিনী বিবৃত হুইয়াছে। ইহার প্রই একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে যাহা যবদ্বীপীয় লৌকিক সাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। ব্যভিচারিণী হওয়ার কণিত হইয়াছে যে গুরু অর্থাং শিবঠাকুর একদা পুত্রগণকে উমার সমক্ষে গুহু বিষয়ে উপদেশ দেওয়া অস্থবিধা বিবেচনা করিয়া উমাকে কৃষ্ণবর্ণা বকনা-গাভীর ত্বন্ধ আহরণ করিতে পাঠাইলেন। উমা নিথিল বিশ্ব ঘুরিয়া অবশেষে এক গোপালককে তিনটি পুত্র উপহার দিয়া এই ত্ত্ম সংগ্রহ করিলেন। এই তিনটি পুরের মধ্যে কনিষ্ঠের নাম হইল ভিকু বোদ্ধ বা সোগত। এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে প্রমেশ্র যবনীপে অনেকগুলি মণ্ডল স্থাপন করিলেন এবং প্রথম মণ্ডলের স্থাপয়িতা হইলেন গুরু। এই গুরুর নিকট দীক্ষা লইবার জন্ম আসিলেন क्रेश्वत, जन्ना এवः विष् । यष्ठे अधारिय वना २ हेशार छ छ। কুমারের প্রতি ছুর্ব্যবহার করিলে গুরুর অভিশাপে তিনি রাক্ষী তুর্গাতে পরিণত হন। এই কাহিনীর প্রতিধানি স্তদমল নামক যবদীপীয় গ্রন্থেও পরিবেশিত হইয়াছে। যাহা হউক প্রিয়তমা তুর্গাকে রাক্ষ্মীতে পরিণত করিয়া গুরুর নিজের জীবনেও ধিকার আসিল। স্থতরাং তিনিও নিজেকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া হইলেন ত্রিনেত্র এবং চতুর্বাহু সংযুক্ত ভয়াবহ রাক্ষ্য। এখন হইতে তাঁহার নাম হইল কালরুদ্র। তারপরে দীর্ঘকাল পরে কালরুদ্র এবং উমা কঠোর তপস্থান্তে পুনরায় পূর্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন। সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে কিরূপে গুরু শৈব-সম্প্রদায়ের ভূজ্ঞ্ব শ্রেণীর ভিক্ষতে পরিণত হইলেন। এই সমস্ত লৌকিক কাহিনীর ছায়া পডিয়াছে মানিক মায়া নামক গ্রন্থে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে গুরুর পুত্র হইলেন महाराज्य এवः महाराज्य ही इहेरलन महाराज्ये। महाराज्य পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের শাসক হইলেন আর শিব হইলেন উত্তর পশ্চিমাঞ্লের। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের সমুদ্র-মন্থনের কয়েকটি ঘটনা লিপিবন্ধ হইয়াছে, যথা গুরু কর্তৃক কালকুট পান এবং তংপরে নীলকণ্ঠ হওয়া; এতদাতীত রাক্ষ্ম রেম্ব (রাহু ) কর্ত্তক অমৃত পানের চেষ্টা প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। ইহার পর বলা হইয়াছে যে গুরু তাঁহার পত্নী তুর্গার চরণ ধরিয়া আকর্ষণ করিলে তুর্গা ভীষণদর্শনা-



রাক্ষদীতে পরিণত হন। এইক্লপ ছোট ছোট শৈব আখ্যায়িকা বা তাহার অংশ যবদ্বীপের বিভিন্ন গ্রন্থে বিকীণ রহিয়াছে। এই প্রদক্ষে যবদ্বীপীয় রামায়ণের দীতাহরণের কাহিনীটিও মনে পড়িতেছে; দেখানেও রাবণের আবির্ভাব শৈব ম্নির বেশে। অর্জুন বিবাহ নামক কাব্যেও নীলকণ্ঠ কিরাতের বেশে আবিস্তৃতি হইয়াছিলেন অর্জুনের শক্তি, প্রজ্ঞা প্রস্তৃতি পরীক্ষার জন্ম। দক্ষমুদ্ধ শেষে কিরাত মর্জুনের বীরত্বে দন্তই হইয়া অর্দ্ধানারীশ্বর মূর্ভিতে পদ্মাদনমনিতে আদীন হইলেন। অর্জুন স্তব করিয়া তথন পাঙ্গণত অস্থলাত করিলেন। ডঃ বার্গ এই শিবস্থোত্রগুলির প্রশংদাযোগ্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

এই শিবঠাকুরের আর একটী লীলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বর্তমান আলোচনার পরিসমাপ্তি করিব। উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা নিশ্চয়ই প্রতিভাত হইয়াছে যে ভারতের দেব-দেবীগণ দ্বীপময় ভারতে গিয়া কোন কোন ন্থলে নিজের রূপ অনেকাংশে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কোথাও কোথাও তিনি অংশতঃ নূতন রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, কোথাও আবার তিনি নিজের আদিম অক্তমিরূপেই বিরাজমান ছিলেন। এইরূপ দেবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেকা জনপ্রিয় ছিলেন শিবঠাকুর। তিনি ভটার গুরুরপে দ্বীপময় ভারতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া লোকের প্রশস্তি এবং পূজা পাইয়াছেন। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার সঙ্তিগ দেবতা ত্রিপুরুষ হইলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশ্র; ইহাদিগকে কথনো কথনো তিগ ভটার-ও বলা হইয়াছে। মালয় উপদ্বীপ এবং তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে শিবঠাকুর হইলেন এই ত্রিপুরুষ-মহলের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং তাঁহাকে সদসিব. মহসিব, প্রমসিব (প্রম-শিব) রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে। বলিদ্বীপের কিম্বদন্তী অমুযায়ী প্রমব্রহ্ম বা সর্বন্দ্রেষ্ঠ দেবতা বিদিয়া আছেন পদ্মাদনে; তাঁহার চতুর্দিকে আছেন বটর বিষ্ণু, ঈশ্বর এবং বটর ব্রহ্ম। কোন কোন শৈব গ্রন্থে দেবতাদিগের অধিষ্ঠান দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গে দেখান হইয়াছে। বলিদ্বীপের প্রার্থনার সময়, শৈব-পুরোহিতগণ বটর প্রম-শিবকে আবাহন করিয়া থাকেন; তথন প্রম বা পরম শিবের নাম হইল মহাদেব, মহম্বর, রুদ্র, সন্কর, সম্ভু, ইশর। নামগুলির বানানে বিক্বতি ঘটলেও কোন দেবতাকে <sup>উদ্দেশ্য</sup> করিয়া বলা হইতেছে তাহা বুঝিতে কণ্ট হয় না। বলিদ্বীপের নিকটস্থ যবদ্বীপের পরবর্ত্তী ধর্মভাবনা মুখর। এই তাঁহার প্রশান্তিতে

ভটার ( = ভটারক ) গুরু দেবপ্রধান রূপে, গুরু এবং তপস্বী রূপে, উমা ও তুর্গার স্বামীরূপে, গণেশ এবং কার্ত্তিকেয়ের পিতারূপে শিবেরই নামান্তর। ভারতীয় উপদাধকগণের নিকট শিবই পরম গুরু বা শিক্ষক; তিনি গুরু হিদাবে বিভিন্ন পুরাণ এবং উপদেশাবলীর প্রবকা। শিবঠাকুর এবং তুর্গা ও উমা বিভিন্ন পুরাণকাহিনী এবং ধর্মোপাথ্যানের নায়কনায়িকা হওয়ায় তাঁহারা জনসমাজে এত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে একটা ধারণা ছিল যে গুরুর নাম উল্লেখ করিতে নাই; সেই**জগুই** হয়তো শিবঠাকুর ভটার গুরু নামেই যবদ্বীপীয় সমাজে স্থপরিচিত হইয়াছেন। পরবর্তী যুগের জাভা, বলি এবং স্থন্দনীজ দাহিত্যের ভটার বা ভটার গুরু শিব ব্যতীত আর কেহই নহেন। বলিদ্বীপের ভটার গুরু দ্বীপের সর্ব্বোচ্চ পর্দ্ধতে বাদ করেন। মালয় উপদ্বীপের দাহিত্যে আমরা বেমন বেটর বেরহম ( — ব্রহ্মা ) বেটর বিদ্যু ( = বিষ্ণু ) ইত্যাদিকে পাই, তেমনি পাই এই বেটর গুরুকে। মালয় উপদ্বীপের মন্থেতম্থে বটার গুরুর উচ্চস্থান আছে। **স্থমাত্রার** বটকগণের পাচটি শ্রেষ্ঠ দেবতার মধ্যে একজন ছিলেন বটর গুরু। বোর্ণিওর ডয়কগণের দেবতাদের মধ্যেও আছেন বহতর বা মহতর গুরু। সিলিবিদ্ধীপের মাকাদার এবং বুগিনীঙ্গণের মধ্যেও বটর গুরু স্থপরিচিত **দেবতা।** স্থলনীজগণও তাঁহাকে দঙ্গ রতু দেবতা বা দেবতাদের রাজা বলিয়া প্রণতি জানাইয়াছেন।

স্তরাং যবনীপের শিল্পে, সাহিত্যে, ভাস্কর্য্যে শিবঠাকুরকে পাইতেছি কথনো রুদ্রুরপে, কথনো মঙ্গলময়
রূপে। ভারতীয় ধর্মদাহিতাের এই অপূর্ব্য স্টি শিবচরিত্র;
ইহা দ্বীপময় ভারতে, বিশেষতঃ যবদীপে, কিরূপে ক্রমে
ক্রমে বিশেষ স্থানে নৃতন রূপ পরিগ্রহণ করিল তাহা
বৈজ্ঞানিক কোতুহলের বিষয়। দ্বীপময় ভারতে ভারতবর্ষ
হইতে সমস্ত দেবদেবাই গিয়া আবিভূত হইয়াছিলেন।
একমাত্র যবদ্বীপীয় ব্রন্ধাণ্ডপুরাণেই প্রায় ১৫০০ দেবদেবী,
য়িশ্বিষি, কিন্দন্তীর রাজারাণী, পাহাড়পর্ব্বত নদনদীর
উল্লেখ আছে। তন্তু পঙ্গেলরণ, মাণিক মায়া, যবদ্বীপের
কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ করিলে মনে হইবে যে ভারতবর্ষের দেবদেবী, বিভাধরী, অপ্ররা, গন্ধর্বসহ পৌরাণিক সমস্ত
জিনিষ্ট বৃন্ধি দ্বীপময় ভারতে সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিল।
শিক্ষালেখ-ভামণাসন, ভাস্কর্যা এবং স্থাপত্যের নিদর্শন শ্বরণ
করাইয়া দিবে যে এই অন্থমান অনেকাংশে যথার্থ।



उन्हान करून कात्रकार विश्वासकार वर्ष्याहित स्माद्धाः, विद्यास क'रत रेमलियात काक्ष्यतक आयूर्व स्मार । आते ३ जात आत्मिशास्म । भ्रात्म अक्न जातम् ३ अतिकार जिल्ला ।

खिके अववामवासंब क्या — क्रियंक द्रीरखा

"पार्किश प्रप्राप्तम" प्राप्त रहाउँ थाः मार्किनिष्डः, मन्द्रिप्तव्यक् (दर्शनकान : मर्खिनिष्डः ७०) **१३** जिकानाम स्थागात्याग करून

পশ্চিমবখ সর্কার কর্ত্ক প্রচারিত



# তীর্থমৃত্যু যোগ

# উপাধ্যায়

ধর্ম বা ভাগ্যাধিপতি ধর্ম বা ভাগ্যভাবকে পূণ দৃষ্টি করলে, লগ্নাধিপতি অহুরূপভাবে লগ্গকে অবলোকন কর্লে, আর নিধনাধিপতি নিধন স্থানকে দৃষ্টি কর্লে স্থতীর্থে মৃত্যু হয়। লগ্ন বা রাশিতে না থেকে যদি তিনটা গ্রহ একত্র থে কোন রাশিতে অবস্থান করে তা হোলে বিবিধ ভোগের পর গঙ্গা জলে দেহত্যাগ হয়। রবি ব্যরাশিতে, বৃহপ্পতি নবম স্থানে এবং লগ্নে শক্র, চল্র নিধন স্থানে পূণ দৃষ্টি করলে জাহ্নবী তীরে দেহত্যাগ হয়। চল্র বৃহপ্পতি একত্রে থাক্লে এবং শুভগ্রহ নিধন স্থানে অবস্থান বা পূর্ণ দৃষ্টি কর্লে, লগ্নাধিপতি বা নিধনাধি-পতি ভাগাস্থানে থাক্লে তীর্থমৃত্যু হয়।

কেন্দ্রে বৃহপ্ততি ও শুক্র নিধন স্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি, চররাশিস্থ নিধন স্থানে বৃহপ্ততি থাক্লে গঙ্গা তীরে দেহত্যাগ। বৃহপ্ততি ও চন্দ্র একত্র থাক্লে, লগ্নাধিপতি ভাগাস্থানে থাক্লে এবং সপ্তমাধিপতি বা ব্যয়াধিপতি একাদশে থাক্লে জাহ্নবী জলে প্রাণত্যাগ। লগ্নে শক্র, সপ্তম স্থানে বৃহপ্ততি, ভাগাস্থানে চন্দ্র, এবং নিধনস্থান লগ্নাধিপতি কর্তৃক পূর্ণ দৃষ্টি হোলে গঙ্গা তীরে মৃত্যু ঘটে।

রবি ও বুধ একত্র থেকে বা ক্ষেত্র বিনিময় করে মিণুনে সিংহে বা কল্যায় বুধাদিতা যোগ করলে, চিরকাল স্বথভোগ করে গঙ্গা তীরে মৃত্যু হয়। ভাগ্যস্থানে রবি ও নিধন স্থানে চন্দ্র অবস্থান কর্লে বহু পুণ্যার্জ্জন করে শেষে জাহ্নবী জলে দেহত্যাগ হয়। দশমস্থানে বৃহপ্পতি ও শুক্র, নিধন স্থানকে নিধনাধিপতির পূর্ণদৃষ্টি এবং লগ্নে মঙ্গল অথবা

লগ্নাধিপতি মঙ্গল হোলে কাশীতে মৃত্যু। সপ্তম স্থানে বৃহপ্ততি, চন্দ্র দশমে এবং লগ্নাধিপতির পূর্ণ দৃষ্টি নিধনস্থানে থাক্লে বারাণদী ক্ষেত্রে দেহত্যাগ। পুরুষ ব্যক্তির পক্ষে ভাগ্যকারক বৃহপ্পতি ভাগ্যস্থানে থেকে মারক সঙ্গন্ধ করে শুক্রের ক্ষেত্রে থাকলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

চন্দ্র উচ্চন্ত হোলে, দশম স্থান বৃহপ্পতি দ্বারা পূণদৃষ্টি হোলে, নিধন স্থানে শুক্র এবং ধন স্থানে বৃহপ্পতি অবস্থিত হোলে তীর্থ ক্ষেত্রে মৃত্যু। ধার জন্মক্ণুলীতে ষষ্ট অষ্টম পঞ্ম বা নবমে বৃহপ্পতি উচ্চন্ত্র অথবা মীনলগ্নে বৃহপ্পতি অবস্থিত—তার বর্ত্তমান জন্মই শেষজন্ম এবং মৃত্যুর পর তার মোক্ষ। সিংহলগ্ন, ষষ্টে শনি, মিগ্ন রাশিতে বৃহপ্পতি এবং নিধন স্থান লগ্নাধিপতি কর্ত্বক পূর্ণদৃষ্ট হোলে বারাণসী ক্ষেত্রে মৃত্যু। নানা রাশিতে ভাগাস্থানে গ্রহ থাকলে আর ভাগ্যাধিপতির দ্বারা ভাগাস্থান পূর্ণ দৃষ্ট হোলে স্থাক্ষে জাহুনীতটে মৃত্যু।

নিধনস্থানে মঙ্গল থাক্লে এবং সেই স্থান বুধের কেন্দ্র হোলে, তা ছাড়া চন্দ্র কেন্দ্রে থাক্লে কাশীবাস ঘটে। লগ্নে চন্দ্র ও চর রাশিতে রবি থাকলে গঙ্গাতীরে মৃত্যু। চন্দ্র বৃহস্পতিকে পূর্ণ দৃষ্টি কর্লে এবং বৃহস্পতির দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হোলে কাশীক্ষেত্রে মৃত্যু হয়। লগ্নের দক্ষিণে চন্দ্র এবং বামে রবি থাক্লে বহু পুণ্যার্জন করে জাহ্নবী তটে মৃত্যু।

#### বছবিশ্ৰ যোগ

লগ্নাধিপতি বা বান্নাধিপতি নীচস্থ হোমে নীচস্থ গ্রহ ্ দারা পূর্বদৃষ্ট হোলে, লগ্নাধিপতি লগ্নে থাকলে পথে আট্কে

গিয়ে মৃত্য। লগ্নাধিপতি ও ভাগ্যাধিপতি পাপগ্রহের 🏣 🛪 হিত স্কুরন্থিত বা পূর্ণদৃষ্ট হোলেও নিধনাধিপতি নিধন স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিলে নৌকা. ষ্টীমার প্রভৃতি জল্যানের মধ্যে মৃত্যু। লগ্নাধিপতি বা ভাগ্যাধিপতি নীচম্ব হয়ে শক্র গ্রহের সহিত একত্র থেকে নিধনস্থানকে পূর্ণদৃষ্টি দিলে কারাগারে মৃত্যু ্ ঘটে। লগ্নাধিপতি ও বন্ধভাবাধিপতি একত্র থাকলে এবং 🎙 এদের শত্রুগ্রহ এদের ওপর পূর্ণদৃষ্টি করলে আর নিধনাধি-্পতি নিধনস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করলৈ গৃহমধ্যে মৃত্যু। লগ্নাধিপতি ও সপ্তমাধিপতি নিধনস্থানে একত্র থাক্লে বা একই ত্রেকাণে উভয়ের অবস্থিতি ঘট্লে স্বামী স্ত্রীর একত্র মৃত্যু। জায়াধি-পতি ও অষ্টমাধিপতি একর একরাশিতে থাক্লে আর ্মৃত্যুভাবাধিপতি লগ্নের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি কর্লে স্বামীস্তীর -একত্র মৃত্যু। শুক্র বা শনির ক্ষেত্রে সপ্তম বা নিধনস্থানে রবি থাক্লে এবং শুক্র মঙ্গল বা শনির দ্বারা পূর্ণদৃষ্ট হোলে ় বুক্ষ থেকে পতন হেতু মৃত্যা। নিধনস্থানে শুক্র শক্রগ্রহে চক্র সংযুক্ত হোলে সর্পদংশনে মৃত্য। অষ্টমস্থানে রাহু ও চক্র একত্র থাকলে অম্বাঘাতে মৃত্যু। কোন রাশিতে রবি ও শনি একত থাক্লে এবং লগ্নে মঙ্গল থাক্লে দণ্ডাঘাতে মৃত্য। রাত্রিকালে জন্ম হোলে ষষ্টে বৃধ ও দশমে শুক্র থাক্লে উচ্চৈঃস্বরে ডাক্লে বাম কর্ণের দারা শ্রবণ করে থাকে।

চতুর্থন্থ ষষ্টপতি বুধ-কত্তক দৃষ্ট হোলে বধির হয়।
তৃতীয়, পঞ্চম, নবম ও একাদশে শুভদৃষ্ট পাপগ্রহ থাক্লে
নিশ্চয় কর্ণদোষ হয়; নবমস্থান দক্ষিণকর্ণ এবং পঞ্চমস্থান বাম-কর্ণ, ষষ্টে বুধ, গুরু শুক্র ও চন্দ্র বা ঐ সব গ্রহ অন্তর্গত হোলে কিষা সপ্তমে ও অইমে শনি এবং মঙ্গল থাকলে বা নীচরাশিগত হোলে কুজ হয়। সপ্তমে বা চতুর্থে শনি মঙ্গল চন্দ্রের দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হোলে বড় দরের চোর হয়।
তিনটি পাপ গ্রহ একত্র থাকলে শূল রোগ হয়। বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধ ও শনির ক্ষেত্রে মঙ্গল থাকলে পটিশ বংসর বয়সে বনে ব্যাম্ম কর্তৃক নিহত হবে। শনির গৃহে রাহু এবং সিংহ রাশিতে চন্দ্র থাক্লে শিরচ্ছেদ যোগ। রবির সঙ্গেশনি রাহু একত্র হোলে বংশনাশ যোগ। মঙ্গলের ক্ষেত্রে দ্বাহ বর্ষ হয়ে রবি ও শনি একত্র থাক্লে অথবা লগ্ন পাপ সংযুক্ত হোলে কর্ণচ্ছেদ হয়। মঙ্গল এবং রবি লগ্নে পূর্ণদৃষ্টি দিলে পাত্রী যোগ হয়। লগ্নে রবি এবং চতুর্থে রাহু অবস্থান

কর্লে পিতৃব্যের ঔর্দে জন্ম হয়। ষষ্টে শুক্র ও লগ্নে মঙ্গল থাকলে নাসাচ্ছেদ যোগ।

#### বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা

ভারতবর্ষের বাহিরে কোন বৈদেশিক স্থানে অথবা স্থান প্রদার জন্মে থাবার দরকার হোলে জাতকের নবম স্থান এবং এর অধিপতির অবস্থান প্রথমে পর্যবেক্ষণ আংশ্রক। নবম স্থানটীতে গ্রহগণের উত্তম আপেক্ষিক অবস্থান ঘট্লে বা ঐস্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাক্লে উত্তম ফল লাভ হয়। নবমস্থানে পাপগ্রহ থাক্লে এবং উক্ত স্থানটি পাপপীড়িত হোলে বিদেশে জাতকের তুর্গটনা ঘটবে।

জাতকের লগ্ন থেকে চতুর্থ স্থান, চতুর্থাধিপতি এবং লগ্নাধিপতি তুর্বল ও পাপপীড়িত হোলে জাতক কথনই জন্ম ভিটায় বাস করতে পারবে না। লগ্নেকোন পাপগ্রহ থাক্লে জন্মস্থানে জাতকের সৌভাগ্যোদয় হবে না। চতুর্থ স্থানটি উত্তম ও সবল থাক্লে জাতকের জন্মস্থান ত্যাগ কর্বার আবশ্যক হবে না, সেথানেই ভাগ্যোন্নতি কর্বে। নবমস্থান থেকে বিদেশে গমন বুঝায়, সমুদ্র যাত্রাই করুক আর আকাশ্যানেই যাত্রা করুক, চতুর্থস্থান থেকে এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত বলশালী হোলে তবে যাওয়া উচিত, অশ্রথা নানারপ বাধাবিপত্তি দুর্ঘটনা, অসাফল্য প্রভৃতি পরিক্ষিত হোতে পারে।

লগ্ন পূর্বাদিক লগ্নের সপ্তম স্থান, পশ্চিম দিক, লগ্নের চতুর্থ স্থান উত্তর এবং লগ্নের দশমস্থান দক্ষিণ দিক, দ্বাদশ এবং একাদশ দক্ষিণ পূর্ব্ব পঞ্চম এবং ষষ্ঠ উত্তর পশ্চিম এই ভাবে ধরতে হয়।

## বিবিধ জা ভব্য বিষয়

শুক্র এবং চন্দ্র অপেক্ষা রবি ও শনি সবল হোলে মাতার চেয়ে পিতা দীর্ঘন্ধীবী হবেন। শনি একং চন্দ্রের অবস্থান থেকে পিতামাতার পার্থিব সম্পদ ও সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়। চতুর্থস্থান মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হোলে পারিবারিক জীবন কলহ বিবাদ ও নানা অশাস্তিতে বিধ্বস্ত হয় এবং শেষ জীবনে বহু কষ্ট ভোগ করে দেহত্যাগ করতে হয়।

মাতার অবস্থা ও তাঁর আয়ু সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করতে হোলে চন্দ্র, শুক্র ও দশমাধিপতির বলাবল ও দৃষ্টি বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। দিতীয়, সপ্তম, অন্তম এবং একাদশ স্থানে বিশেষতঃ দিতীয় ও সপ্তমস্থানে যে সব গ্রহ থাকে তাহাদের দশা মারাক্সক। এই সব গ্রহের দশায় জীবন সংশয় পীড়া ও মৃত্যুর আশক্ষা থাকে।

দিতীয়স্থানে মঙ্গল অগুভ, কিন্তু মিণ্ন ও কন্থা দিতীয় দানে হোলে এবং সেথানে মঙ্গল থাক্লে অগুভদাতা হয় না। দাদশস্থানে মঙ্গল অগুভ কিন্তু বুধ ও তুলা দাদশস্থানে হোলে অগুভপ্রদ হয় না। মঙ্গল চতুর্থস্থানে থাক্লে অগুভ কিন্তু মেষ ও বুশ্চিকে হয় না।

দপ্তমন্থানে মঙ্গল অণ্ডভ, কিন্তু কর্কট ও মকর দপ্তমন্থান ংগালে এবং এই দব স্থানে মঙ্গল থাক্লে অণ্ডভদাতা ২য় না। ধন্তু এবং মীন ভিন্ন অন্তরাশি অন্তমন্থানে হোলে আর দেখানে মঙ্গল থাক্লে অণ্ডভ ফল দেয়। দিংহ ও কুন্তে মঙ্গল থাক্লে গ্রহটী দেই ক্ষেত্রন্থ ভাবকে নষ্ট করে না। রহম্পতি ও মঙ্গল একত্র থাক্লে মঙ্গলের দোষ দূর হয়। চন্দ্র এবং মঙ্গল একত্র থাক্লে মঙ্গলের অণ্ডভ ভাব থাকে না।

# ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

তিনটী নক্ষত্রই এমাসে একভাবে ভালো মন্দ ফল পাবে। স্বাস্থ্য সন্তোষজনক। পারিবারিক অশান্তি। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি। গৃহে অশান্তি। পরিবারবর্গের মধ্যে মাঙ্গলিক অন্তর্গান। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। বাড়ীওয়ালা, ভ্ম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো ধাবে। চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু বিশৃত্বলা, শেষার্দ্ধে উত্তম, পদোমতি প্রভৃতি স্চিত হয়। বেকারব্যক্তির কর্মপ্রাপ্তি। বৃত্তিজীবী ও পাবসায়ীর পক্ষে শুভ। জ্বীলোকের পক্ষে অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি, অন্তান্ত ভাব শুভ। বিভাগী ও পরীক্ষার্ণীর পক্ষে মাসটী অনুকৃল নয়।

#### রুষরা স্থি

রোহিণীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির নিরুষ্ট ফল, রুত্তিকা ও <sup>মুগশি</sup>রার পক্ষে মন্দ নয়। মামলা মোকদ্দমা। ব্যয় বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের অবনতি, পিতপ্রপ্রকোপ, রক্তত্নষ্টি, পারিবারিক কলহ ও মশান্তি। আর্থিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। জামিনদারের বিপত্তি। বাড়ী ওয়ালা, ভূমাধিকারী **ও কৃষি** জীবীর পক্ষে মাসটা আশাপ্রদ নয়। ছঃসংবাদ প্রাপ্তি। ভ্রমণ। চাকুরির ক্ষেত্র স্থবিধাজনক নয়, উপরওয়ালার বিরাগভাজন। বদলির সম্ভাবনা। গ্রীলোকের পক্ষে মাসটি উল্লেখযোগ্য নয়, পরপুক্ষ এড়িয়ে চলাই ভালো। বিত্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়।

#### সিথুন রাশি

মুগশিরা ও পুনবস্থাত ব্যক্তির শুভ। আর্দ্রার পক্ষে
নিক্ট দল। স্বাস্থানি। স্বাসপ্রাসের কট, পিত্তপ্রকোপ
ক্রেমা প্রবণতা, অত্যধিক উষ্ণতা হেতু কট। দুর্ঘটনার
ভয়। নবজাতকের সম্ভাবনা। আর্থিক স্বচ্ছন্দ্রতার
অভাবা প্লেকুলেশনে ক্ষতি। ভ্যাধিকারী, বাড়ীওয়ালা
ও ক্ষিজীবীর পক্ষে মাস্টী মিশ্রকল দাতা। চাকুরি ক্ষেত্র
মন্দ নয়। পদোন্নতির সম্ভাবনা। বৃত্তিজাবী ও ব্যবসায়ীর
পক্ষে শুভ। স্বীলোকের পক্ষে উত্তম। অবৈধ প্রণয়ে সাফলা।
চাকুরি জীবী নারীর উন্নতি। বিভাগী ও প্রীক্ষার্গীর পক্ষে
উত্তম সম্মায়।

#### কৰ্কট ৱাশি

পুনর্বন্থ জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুষা ও অশ্লেষার পক্ষে মধ্যম। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি! শারীরিক তুর্বলিতা! মানদিক অস্বচ্ছন্দতা। আর্থিক অবস্থা মধ্যম। বাড়ী-ওয়ালা, ভ্যাধিকারী ও ক্ষিজীবীর পক্ষে শুভ। গৃহভূমি ক্রেবিক্রয়ে লাভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর অবস্থামন্দনয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাদটী ভালো খাবে না। স্থীলোকের পক্ষে শুভ। অবৈধ প্রথয়ে বিশেষ সাফলা। ভ্রমণ। সমাজ বিহারিণীদের মর্যাদোক্দি ও নানা প্রকার লাভ। চিত্রতারকা, শিক্ষিকা, সঙ্গীতকলা পারদর্শিণী প্রভৃতির পক্ষে উত্তম। বিভাগি ও শিক্ষাণীর পক্ষে মন্দনয়।

# সিংহ হাশি

মঘা, পূর্বকল্পনী ও উত্তরকল্পনী জাতগণের এক প্রকার '
ফল। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। পারিবারিক শান্তি ও ঐকা।
গৃহে আমোদ প্রমোদ ও মাঙ্গলিক অন্তর্গান। আর্থিক
স্বাচ্চন্দ্যতা। বাড়ী ওয়ালা, ভ্যাধিকারী ও ক্ষিজীবীর পক্ষে
গুভ। দীর্ঘ অমন। চাকুরীজীবীর পক্ষে মাস্টী অনেকটা
অন্তর্কন। চাকুরিপ্রাথীর পক্ষে মাস্টী ভালো। বৃত্তিজীবী

ও ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম সময়। স্থীলোকের পক্ষে মাসটী আশাস্তরপ অন্তক্ল নয়। প্রণয়ের ব্যাপারে কেবল, মাত্র অসাধারণ সাফল্য, অবৈধ প্রণয়িনী বহু স্থাোগ স্ববিধা পাবে। প্রীকার্থী ও বিভার্থীর পক্ষে শুভ।

#### • কন্সারাশি

উত্তরফল্পনী ও চিত্রা জাতগণের পক্ষে উত্তম, হস্তার পক্ষে নিক্ষ্ট। জর অজ্বীর্ণ ও শ্বাদ প্রশ্বাদের কষ্ট। রক্তের চাপবৃদ্ধি, চক্ষ্ণ পীড়া প্রভৃতি। পারিবারিক শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা। আর্থিক অবস্থা উত্তম। বাড়ীওরালা ভুমাধিকারী ও ক্ষিজীনীর পক্ষে মাদটী আশাপ্রদি নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মিশ্রন্দল দাতা, বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর অবস্থা উত্তম, স্থীলোকের পক্ষে উত্তম, অলপ্কার উপঢ়োকন প্রভৃতি লাভ, জনপ্রিয়তা, চিত্র বা মঞ্চে অভিনেত্রী, আর্টিষ্ট প্রভৃতির পক্ষে মাদটা উত্তম। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য। প্রীক্ষার্পী ও বিভার্থীর পক্ষে শুভ নয়।

#### ভূপা রাশি

চিত্রা ও বিশাখাজাতগণের পক্ষে শুভ, স্বাতীর পক্ষে
নিক্ষ। বিশেষ কোন অস্থ হবে না। অস্ত্রে আষাতের
সন্থাবনা। আচার ব্যবহারে কথাবার্তায় সংযত হওয়া
আবশুক। আর্থিক লাভ ও ক্ষতি। বাড়াওয়ালা
কৃষিজীবী ও ভ্রমধিকারীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়।
চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী এক ভাবে যাবে। ব্যবসায়ী
ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নয়। স্থীলোকের পক্ষে
অতীব উত্তম। সন্থান সন্থাবনা, অবৈধ প্রণয়ে সাফলা,
সঙ্গীত কলা ও অভিনয়ে মঞ্চ ও পদ্দায় অভিনেত্রীর পক্ষে
উত্তম। পরীক্ষার্থী ও বিভাগীর পক্ষে নৈরাশুজনক।

## র্শ্চিক রাশি

বিশাথার পক্ষে উত্তম, অহুরাধা ও জ্যেষ্ঠার পক্ষে নিক্নন্ত ।
রক্ত তৃষ্টির জন্ম কট ভোগ ও জর, রক্তহীনতা, পারিবারিক
শাস্তি। স্থ ও একা। নবজাতকের আবিভাব, কোন
আত্মীয়ার মৃত্যু। আয়বৃদ্ধি হোলেও ব্যয়াধিকা যোগ।
ভূমাধিকারী কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে উত্তম সময়,
চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। পদোনতির সম্ভাবনা।
বাবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর সময়ও উত্তম। পালোকের পক্ষে
সর্বতোভাবে শুভ। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য।

দঙ্গীতে মঞ্চ ও পদায় যে সব নারীকে দেখা যায় তাদের আশাতীত সাফল্য ও খ্যাতি। অধ্যয়নরতাও জ্ঞানার্জন করবে। পরীক্ষার্থী ও বিভার্থীর পক্ষে উত্তম।

## প্রসু রাশি

ম্লা, পূর্বাষাতা ও উত্তরাষাতা জাতগণের একই প্রকার ফল। হজমের গোলমাল, এ ছাড়া অন্ত কোন অন্থ হবে না। পরিবারের মধ্যে বয়োজার্ছদের সঙ্গে মতান্তর ও কলহ। স্বজন ও বন্ধু বিয়োগ। আর্থিক অবস্থার অন্বচ্ছন্দতা বা হ্রাস। ব্যয়বৃদ্ধি। টাকাকড়ি সম্পর্কে কলহনিবাদ বা মনোমালিন্ত। ভূম্যধিকারী, ক্ষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে সময়টী মধ্যম। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর কক্মপ্রসারতা ও উত্তমভাবে লাভজনক পরিস্থিতি। স্থীলোকের পক্ষে অত্যন্ত শুভ সময়। স্থেকর ভ্রমণ। পরপুক্ষের সালিধ্য বর্জ্জনীয়। পরীক্ষাথী ও বিত্যাখীর পক্ষে শুভ।

#### সকর রাশি

উত্তরাষাতা ও ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে উত্তম, শ্রবণান পক্ষে অধম। শরীর ভালো থাবে না। পারিবারিক শাস্তি। মাঙ্গলিক অষ্ট্রানের সম্ভাবনা। অর্থাগম। সামান্তক্ষতি। বায়াধিক্য। ভূমাধিকারী, ক্রমিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মোটের উপর সম্ভোষজনক। গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা। চাকুরার ক্ষেত্র শুভ। পদমর্য্যাদালাভ। প্রতিযোগিতার সাক্লা। বাবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। প্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। অবিবাহিতার বিবাহ প্রসঙ্গ। অবৈধপ্রণয়ে সাফল্য, পুরুষের চিত্তজন্ম ও তজ্জনিত আত্ম-প্রসাদ এবং লাভ। পরীক্ষাণী ও বিভাগীর পক্ষে মধ্যম।

## ক্লুস্ত হা প

ধনিষ্ঠা ও পূর্বভাত্রপদ জাতগণের পক্ষে উত্তম। শতভিষার পক্ষে নিরুষ্ট। উদর ও গুছদেশে পীড়া এবং প্রদাহ।
প্রী পূত্রাদির স্বাস্থ্যহানি বা সাময়িক পীড়া। বন্ধু বিচ্ছেদ।
পারিবারিক কলহ ও অশান্তি। নগদ টাকা আস্বে যেমন
ব্যয়ও হবে সঙ্গে সঙ্গে, সঞ্চয়ের আশা কম। গৃহে বা ভ্রমণকালে চৌর্যভয়। বাড়ীওয়ালা, ভুমাধিকারী ও ক্ষিজীবীর
পক্ষে মাস্টী মোটের উপর মন্দ নয়। চাকুরীর ক্ষেত্র ভাগ
বলা যায় না, উপরওয়ালার বিরাগভাজন। অবৈধপ্রণয়,

নরপুরুষের সামিধ্য প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। পরীক্ষাণী ও বিভাগীর সংক্ষ নৈরাশুজনক পরিস্থিতি।

#### মীন রাশি

পূর্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে উত্তম, উত্তরভাদ্রপদ ও বেবতীর পক্ষে নিরুষ্ট। অজার্প, উদরাময়, আমাশয় বাত-প্রকোপ প্রভৃতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের অবনতি। পারি-বারিক অশান্তি, আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব, ব্যয়াধিক্য। সমস্তাসঙ্গুল অবস্থা। প্রতারণা। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে লাভক্ষতি তুইই ঘটবে। বাড়াওয়ালা, রুষিজীবী ও ভূমা-ধিকারীর পক্ষে মাসটী স্থবিধাজনক নয়। চাকুরির ক্ষেত্র গুভ ও অন্তর্কুল। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সময়টি ভালো বলা যায়। স্থীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। উপহার প্রাপ্তি। স্বজন বন্ধুবর্গের শুভেচ্ছা। শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের বিশুদ্ধালা। পরপুক্ষের সারিধ্য বর্জনীয়। গৃহস্থালী ব্যাপার নিয়ে থাকা কর্ত্ব্য। বিভাগী ও প্রীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

# ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

#### ্মেষ লগ্ন

সাংসারিক অশান্তি, মাতৃপীড়া, আর্থিকোন্নতি, অগ্রজের টুনতি। বন্ধুর দারা ক্ষতি। কর্মস্থানে শত্রুবৃদ্ধি। পত্নীপীড়া। বিলাভাব শুভ। স্থীলোকের পক্ষে শুভ। বিলাগাঁ ও প্রীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

#### বুষ লাগ্ৰ

উত্তম বন্ধুলাভ। সন্থানের দেহপীড়া। পত্নীর স্বাস্থা-শনি। দাম্পত্য প্রণয়। ধনাগম। পারিবারিক অশান্তি। ওক্তজন হানি। বিভাগী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রী-লোকের পক্ষে শুভ।

## মিথুনলগ্ৰ

স্বাস্থ্য হানি। অপরিমিত ব্যয়। ছশ্চিস্তা। আকস্মিক মাঘাত। কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ যোগ। কর্মোন্নতি। বিজাপী ও প্রীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম। স্থীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি

#### কৰ্কটলগ্ৰ

আর্থিকোন্নতি, মাঙ্গলিক অন্তর্গান, নৃতন কর্ম্মে আর্থ-বিনিয়োগ ও তজ্জনিত ক্ষতি, চাকুরির ক্ষেত্র শুভ, সাধারণ উন্নতি, বিদেশে ভ্রমণ। চরিত্র রক্ষা শিথিল হোতে পারে। ব্যবসায়ে উন্নতি। স্বীলোকের পক্ষে পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে থাকা আবশ্যক। বিভাগী ও পরীক্ষাণীর পক্ষে শুভ।

#### সিংহলগ্ৰ

কশাস্থল শুভ। বিজোনতি, সন্থানের পীড়া, পদে আঘাত, পিতাধিক্যা, পত্নীভাব শুভ, নৃতন গৃহাদি নির্মাণ, শক্রবৃদ্ধি, সন্থানাদির বিবাহ প্রসঙ্গ। স্বীলোকের পক্ষে উত্য সময়। বিজাপী ও প্রীক্ষাধীর প্রেক উত্য।

#### **不到阿烈—**

শারীরিক অস্তস্তা। আর্থিক ভাব শুভ। সন্তানের স্বাস্থ্য হানি। জামাতা ও পুত্রবুর রোগ ভোগ, অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহের আলোচনা। কর্মস্থল স্বাভাবিক অবস্থায় চল্বে। স্বীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়। বিভাগী ও পরীকার্থীর পক্ষে মধ্যা।

## তুলা লগ্ন-

আগ্রীয় বন্ধুবান্ধবের সহাস্তৃতি। ধনভাব অশুভ। রক্তঘটিত পীড়া। কর্মস্থলে গুপু শক্র। মাতৃপীড়া। পুত্রের উন্নতি, গ্রীলোকের পক্ষে ভালো বলা যায়না, মানসিক উদ্বেগ ও আশাভঙ্গ। বিভাগী ও প্রীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

## বুশ্চিকলগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছনতা। অর্থাগম। স্ত্রীর সহিত কলহ। মোকর্দ্ধমা স্কৃষ্টি, ভ্রাভার বিশেষ পীড়া। স্পীলোকের পক্ষে শুভ। বিভাগী ও পরীক্ষাণীর পক্ষে সাফলা লাভ!

#### ধনুলগ্ৰ-

সন্থানের লেখা পড়ার উন্নতি। অর্থাগম যোগ। মিত্র লাভ। বিবাহের আলোচনা, কনিষ্ঠ প্রাতার উন্নতি। আন্মীরের সঙ্গে বিরোধ। স্থীলোকের পক্ষে সময়টি ভালো বলা যায় না। বিভাগী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

#### ষকর স্থা--

সহোদর ভাব শুভ। রক্ত সমন্ধীয় পীড়া, স্নায়ু তুর্বলতা।

স্বচ্ছন্তাবৃদ্ধি। কণ্ডাব গুড়। প্রোন্নতি, অপ্রিমিত বায়। স্বীলোকের পক্ষে উত্তম। বিজাপী ও পরীক্ষার্থীর পকে শুভ।

## কুম্বলয়—

শারীরিক ও মানুসিক স্বস্থতা। ধনাগম যোগ। আর্থিকোন্নতি। সন্থান ভাবের ফল গুভ। বন্ধু বিচ্ছেদ।

বিজ্যেন্নতি যোগ। সন্থানের স্বাস্থ্যান্নতি। আর্থিক স্থীলোকের পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। জটিল পরিস্থিতি। ভ্রমণ যোগ। বিভাগী ও পরীক্ষাথীর পক্ষে শুভ নয়। मीनलय -

> পড়াশুনা বা পরীক্ষা বিষয়ে সম্ভোষজনক ফলের অভাব। শারীরিক অস্থতা। ধনাগম যোগ। সদন্-লাভ। মাতা বা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির জীবন সংশয়, পুত্রবধু, জামাতা থেকে অশান্তি বৃদ্ধি। সন্তানের উদ্বেগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট।

# ॥ हाँ प्रसादी ॥



শিল্পীঃ ইবাহিম্রহমান্



# প্র কিছু না, একটা ছবি।

কবে তুলিয়েছিল রেণুকা—মনে নেই। অনেক—
অনেকদিন আগে, কার যেন আসবার কথা ছিল—তার
কথা ভেবেই মা-বাবা জোর করেছিলেন নতুন একটা
ছবি তোলাবার জন্যে। কিন্তু কাজে লাগেনি এই ছবি।
যার জন্যে তোলা দে আদেনি।

না আস্কে। রেণ্কা জানত, তথন—মনে হয় যেন

পেদিন, আদবেই একজন। সে এল না, আয়নায় নিজের ভরা শরীর —ঝকঝকে নিথুঁত শরীর দেথতে-দেথতে মনে হত বেণুকার, এই দেহ, এই রূপ—আদবে একজন।

আর, তাকেও দেখবে রেণুকা। রূপ যেমন দেখাবে, দেখবেও তেমন। গুণের কথা যেমন শোনাবে, শুনবেও তেমন। একজন, যে-সে নয়, বিশেষ একজন, আাদবে তার নিখ্ত শরীরের জন্তে। রেণুকা দেখবে, বুঝবে, আর

পরে, অনেক পরে, ভালবাদবে। যাকে মন চায় না, মা-বাবার কথায় তাকে কি মন দেয়া যায়!

মন দিতে পারে নি রেণ্কা। কাউকেই নয়। দেদিন অবধি না। পরত অবধি না। কাল অবধি না। রেণ্কা ভালবেদেছিল নিজেকে—একটা নিথুঁত অহঙ্কারকে। দে- অহঙ্কার ভাঙবার মান্ত্ব অথকার ভাঙবার মান্ত্ব তথন হয় তো ছিল না।

কিন্তু, রেণুকা ব্রুতে পারে নি, কখন এক-এক মুহূর্ত, এক-এক দিন, এক-এক বছর—কালের, নির্বিকার মহাকালের এক-এক টুকরো আঘাত করে-করে গেছে তার অহঙ্কারকে—ভেঙেছে—খুঁত ধরিয়েছে নিথুঁত শরীরে। আর হঠাং চলতে-ফিরতে, আয়নার সামনে দাড়িয়ে মাঝে মাঝে লগা নিগাসের ক্লান্তিতে রেণুকা অন্থভব করে, আর গোটা জীবনটাই ঘেন এখন একটা ছবি হয়ে গেছে। দ্র পৈকে এখনও দেখবে কেউ-কেউ, দেখেও। কিন্তু যৌবন দিয়ে, দেহ মনের আশ্চর্য উত্তাপ দিয়ে রেণুকাকে কাছেটানবে না কেউ, টানে না।

এখন রেণুকা একটা ছবি—ছবিই। ফ্রেমে বাঁধানো। ধূলো পড়া। বোকা। দেয়ালে টাঙানো ওর বড় ছবিটার দিকেও তাকায়। রেণুকা নিজে যেমন থাকে সংসারে— পৃথিবীতে, ওর প্রথম বয়সের অহঙ্কার, ম্লান নেভা-নেভা ভিজে-ভিজে, তেমনি টাঙানো থাকে ওরই ঘরের দেয়ালে।

একটা নয়, এ বাড়িতে, যে-বাড়িটা এখন রেণ্কার একার—মনেক ছবি আছে। মা-বাবার, মাসি-পিসির, দাদামশাই-দিদিমার—অনেকের। তারা কেউ নেই। গুধ্রেণুকাই বৈচে থেকে ছবি হয়ে গেছে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে এক-একবার মনে হয় রেণুকার, একদিন নিজের চবিটা ও খুলে ফেলবে—ভেঙে ফেলবে—ফেলে দেবে। যে-অহন্ধার ভেঙে গেছে তার ম্ক একটা চিহ্ন ওকেই যেন যন্ত্রণা দেয়। কাঁটা ফোটায়। ছবির কী দাম প

এই ভাবনার অল্প পরেই হঠাৎ একদিন রেণুকা বৃঝতে পারে দাম আছে — আছে। তার চেয়ে, প্রথম বয়দের, রেণুকার যৌবনের টলোমলো শরীরের অনেক বেশি দাম। তথন ভিজে-ভিজে স্থাকড়া দিয়ে বারবার ছবিটা ঘ্রে রেণুকা। দেখে অনেকক্ষণ। দেখতে-দেখতে হাসে। একা-একা। আপন মনে। আর তারপর আলমারী খুলে

আালবাম টেনে খুঁজে-খুঁজে বের করে অনেক-অনেক ছবি। নানা বয়সের। নানা ভঙ্গির। এখন অনেক দাম ছবির—রেণুকার ভরা-যৌবনের এক-একটা চিহ্নর।

প্রথম দিন রেণুকার হাতে ওর নিচের ফ্ল্যাটের ভাড়া তুলে দিতে এসে ইতস্তত করে বারীন। দেয়ালে টাঙানো সেই ছবিটা দেখে অনেকক্ষণ। তারপর রিদি নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে-আগে রেণুকার ছবি দেখতে-দেখতেই জিজ্ঞেদ করে, "কার ছবি ১"

হঠাং যেন একটা আঘাতের ঝাপটায় থমকে দাঁড়ায় রেণুকা। উত্তর দিতে পারে না ওর এই অল্পবয়দী নতুন ঝকঝকে ভাড়াটের প্রশ্নের। কী বলবে দে? এ ঘরে আয়না না থাকলেও তার এথনকার চেহারার কথা থুব ভাল করে জানে রেণুকা। প্রায় প্রতাল্লিশ বছর বয়দ হল। চোথের নিচে চামড়া কুঁচকে গেছে। ভারী শরীর। ওজনও বেড়েছে অনেক। রেণুকার মনে হয়, সভ্যি বললে হয়তো বারীন বিশ্বাদ করতে চাইবে না তার কথা।

যেন ভেবে-ভেবে ভয়ে-ভয়ে রেণুকা অঙুত হেসে বলে, "চিনতে পারেন কার ছবি ? বলুন না ?"

"থ্ব চেনা-চেনা, ঠিক ব্রুতে পারছি না। বোধহয় কোন ফিল্মফারের, না ১"

বারীনের কথা গুনে, প্রথম বয়দের মতোই প্রাণ খুলে হাদে রেণুকা, "চিনতে পারলেন না তো ? না না, কোন ফিল্মষ্টারের নয়, ওটা আমারই ছবি—"

কয়েক মৃহর্তের কৌশলে বিশ্বয় গোপন করে বারীন।
হাসি-হাসি মুখে তাকায় রেণুকার দিকে, "আরে, তাই
তো। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল," ছবিটার
দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বারীন। তারপর আস্তে
খ্ব আস্তে, রেণুকা যেন শুনতে না পায় বোধহয় তেমন
স্বরে আপন মনে বলে ওঠে, "কি স্কুন্দর!"

আন্তে বলে উঠলেও বারীন, সমস্ত দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, চোথ কান মুথ, ষেন প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দিয়ে রেণ্কা অম্বত্তব করে বারীনের কথা। আর তথন সে নিজেও দেখে ওর ছবি। দেখতে-দেখতে আবার যেন ফুটে ওঠে। বারীনের মাত্র ছটি কথার ঝড় ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, ছোট, খ্ব ছোট, হালকা একটা পাথির মতো ওর প্রথম বয়নের কড়া অহ্বারের অম্ভৃতিতে। আর তথন একটা

ফুটফুটে স্থন্দর মেয়েকে, একটা থরোণরো যৌবনকে, অনেক আগেকার একটা নিখুঁত শরীরকে আগলবাম হাতড়ে-হাতড়ে, ফটোগ্রাফারের দোকানে ঘুরে-ঘুরে —রেণুকা আজ টেনে আনতে চায়, দাড় করিয়ে দিতে চায় বারীনের সামনে—ওকে চমকে দিতে চায়। আর আশ্চর্য, এখন, এত পরে, হঠাং রেণুকার মনে হয়, বারীনকে যখনই দেখে তখনই, ও শুধু দেয়ালে টাঙানো একটা ছবিই নয়। ছবির রেখায়-রেখায় ভর করে, বারীনকে দেখতে-দেখতে, ওর কথা ভাবতে-ভাবতে আর শুনতে-শুনতে রেণুকা হঠাং পেয়ে যায় হাতের মুঠোয় ওর প্রথম বয়সকে, যৌবনকে, অহঙ্কারকে। খেন দে এখনও বারীনকে তার রূপ দিয়ে, দেহ দিয়ে,মন দিয়ে গ্র্ডা-গ্র্ডা করে দিতে পারে।

বারীন এ বাড়িতে, রেণ্কার ভাড়াটে হয়ে আদার পর প্রথম-প্রথম, ওর চেহারা দেখে, ওর দঙ্গে কথা বলে—মার ওর বড় বিলিতি আদিসে পাকা চাকরির কথা শুনে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছিল রেণ্কা। যদিও তার ফ্ল্যাটের ভাড়া বেশি, এত বেশি যে বারীনের মতো বড় চাকরে না হলে, রেণুকার বাড়ির নিচের তলা কেট ভাড়াই নিতে পারেনা। কিন্তু এক পরিচ্ছন্ন তরুণকে, যার সংসারে আর কোন মান্ত্র নেই, এমন এক তীক্ষ য্বককে ফ্ল্যাট ভাড়া দেবার স্থ্যোগ পেয়ে প্রথম থেকেই একট্ বেশি খুশি হয়েছিল রেণুকা। খুশি হয়েছিল ধখন সে শুধু একটা ছবি হয়েই ছিল। আর আজ প্

প্রসাধনে অনেক সময় যায় রেণ্কার। বারীন ফিরবে 
যথন বিকেল ফুরিয়ে থাবে, ভিজে পাতলা সবুজ আলোর 
রেথা অন্ধকারের আগে-আগে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকবে 
কাঠ-গোলাপের পাতায়-পাতায়—রেণ্কা স্থইচ টিপে 
আলো জালাবে। ঘড়ি দেথে রেণকা। ছ'টা বাজে। 
ক্ষেক মিনিটের জন্মে রাস্তার ওপারে ছোট ফোটোর 
দোকান থেকে ঘুরে এলে হয়। এতক্ষণে বোধহয় শেষ 
হয়েছে এনলার্জমেন্টের কাজ।

লিপারের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকায় রেণুকা। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নামে। হালকা, আজ খুব হালকা মনে হয় ওর নিজের শরীর। রাস্তা পার হয়ে রেণুকা দাঁড়ায় ফটোগ্রাফারের সামনে। আজ এই সময় রেণুকার সানবার কথা ছিল এখানে।

কিন্ত ফটোগ্রাফার রেণুকার ছবি ফেরং দেয়, "হল না।" "কী হল না? বলে গিয়েছিলাম তো আর্জেন্ট ?"

"না না, তা নয়," বিনয়ের হাসি হেসে বলে ফটো-গ্রাফার—"এটা এনলার্জ করলে ভাল হবে না, নেগেটিভটা পেলে না হয়—"

বাধা দিয়ে রেণুকা বলে ওঠে, "নেগেটিভ থাকলে কি আর ওটা দিতাম? ভাল হোক না হোক, আপনি, যেমন বলেছিলাম তেমন করে রাথলেই তো পারতেন—"

অপ্রপ্ত ফটোগ্রাফার বলে, "শুধু শুধু আপনার টাকা নষ্ট হবে তাই—খাহোক, দয়া করে আর ত্দিন সময় দিন, পরশুদিন আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।"

"ঠিক থেন দেদিন পাই,"—অপ্রসন্ধ সুথে বেরিয়ে আসে বেরুকা। কিন্তু ছবিটা যেন পরীক্ষা করতে-করতে ফটোগ্রাফার জিজেস করে, "আপনার মেয়ের ছবি বৃঝি ?"

"না," যেন লোকটার অকারণ কৌতৃহলে বিরক্ত হয় রেগকা। রাস্তায় নেমে তাড়াতাড়ি প। কেলে বাড়ি ফেরে। লোকটা বোকা নাকি! সিদ্রের রেখা নেই রেগুকার সিঁথিতে। হাতে লোহা শাঁথ। কিছু নেই—তবু বলে, "আপনার মেয়ের ছবি বুঝি ?" ও দোকানে আর কখনও থেতে ইচ্ছে করে না রেগুকার।

কিন্তু এখনও আরও অনেক ছবি, যেওলো পড়েছিল অনেক জঙ্গালের তলায়, কোন-কোনটার নাকের কাছে দাদা দাগ, কোন-কোনটা অধত্রে অপ্পন্ত –সেই সব ছবি আবার নতুন করে ফোটাতে হবে—মেলে ধরতে হবে বারীনের দামনে। ছবির দোকানে-দোকানে ঘোরাই এখন রেণ্কার কাজ। দেয়ালে এখন দে আরও কয়েকটা ছবি ঝুলিয়েছে। কয়েকটা দামী ফটোফেমও কিনে এনেছে এর মধ্যে। বারীন দেখেছে সব।

একটা একটা করে রেগ্কার ছবি মন দিয়ে দেখে বারীন। অপ্ব! আজ তার পাশে বদে আছে যে মাহ্ম, বয়দ তাকে ক্ষমা না করলেও, এখনও—ছবি দেখতে-দেখতে বারীনের মনে হয়, হয়তো কয়েক মৃহর্তের জয়েই মনে হয়, রেগ্কা হলের—আশ্চর্য হলের। দে ছবিটা বারীন হাতে নিয়ে দেখে অনেকক্ষণ ধরে, নটীর পূজার একটি দৃশ্য — শ্রীমতীর দেহ ভেঙে পড়ছে জীবন উৎদর্গ করবার



"বারীন, তুমি আমাকে তথন দেখলে না!"

আন্তরিক ভঙ্গিতে—দেখতে-দেখতে আরও কাছে, খ্ব কাছে সরে আদে বারীন—রেণুকার গা ঘেঁষে বদে।

আর এতদিন পর. জোরালো আলো-জালা বারীনের জুদ্ধিংক্ষমে একই সোফায় পাশাপাশি বসে নিজের ছবি দেখতে-দেখতে সব ভূলে যায় রেগ্কা। ও ভূলে যায় বয়সের ভার, কালের চক্রান্ত যেন বার্থ করে দেয়। কী এক আশ্চর্য মধুর অন্তভূতিতে তার নিজেকে মনে হয় ছোট—বারীনের চেয়ে ছ্-চার বছরের ছোট দ আর এইসব ছবি,

যেগুলো ছড়ানো রয়েছে সামনের টেবিলে. যেগুলো আছে হাতে, বারীনের চোথের সামনে —সবগুলোই, কুড়িবাইশ আগে নয়, রেণুকাষেন তুলিয়েছে কয়েকদিন আগে, তার পাশে যে তীক্ষপরিচ্ছন্ন মামুষ বদে আছে তারই জন্যে—যেন বারীনের জন্যেই এতদিন তার রূপ অহন্বার দেহ মন নিয়ে অপেক্ষা করে ছিল রেণুকা —যার সংসারে দ্বিতীয় প্রাণী নেই. বিদেশের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী যার আছে. যার মাইনের অঙ্ক রীতিমতো মোটা --এমন যুবকের জন্মে প্রতীক্ষা করে-করে ছবি হয়ে গেল রেণুকা। আর আজ এতদিন পর তার পাশে, থুব কাছে এল সেই মাত্রয— রেণুকার মনের মাহুষ।

আর বারীন ছবি দেখতে-দেখতে
রেণুকাকে দেখে। বর্তমানকে
দেখে চোথ দিয়ে, অতীতকে দেখে
মন দিয়ে। দেখতে-দেখতে হঠাং
বারীন নিজেই বুঝতে পারেনা
কথন, যে মেয়ে একদিন, কোন
এক শীতের হপুরে চিড়িয়াখানায়
একটা গাছে সাদা ক্রেমের সান্গ্লাদের পরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে
ছিল আকাশের দিকে চোথ তুলে;

মৃতিমতী টলোমলো যৌবন, সেই মেয়ে রেণুকা, কুড়ি-বাইশ বছর আগেকার সেই যৌবন, তেমন রূপ নিয়ে বারীনের মনে চলে আদে—তার পাশে এসে বসে।

"একদিন, চিড়িয়াথানায় গিয়েছিলাম," ঝুঁকে পড়ে নিজের ছবি দেখতে-দেখতে রেণুকা বলে, "আমার এক কাকা, এই ছবিটা তোলে সেদিন—"

"এটা আমার কাছে থাক ?"

"নিশ্চয়ই। ইচ্ছে করলে সবগুলোই তুমি রাখতে, পার

বারীন," খুশিতে উপচে পড়ে রেণুকা বলে, "কই, 'নটীর প্জা'র কথা তো কিছু বললে না ? ওটা ভাল লাগেনি তোমার ?"

"এ চেহারা কার না ভাল লাগে ? এমন রূপ আর কার আছে! আপনি নাচতেও পারতেন ?"

"পারতাম না ?" একটা নিশ্বাদ ফেলে রেণ্কা বলে, "বারীন, তুমি আমাকে তথন দেখলে না !"

"দেখলাম," রেণুকার এক-একটা ছবি তাসের মতো হাতে থেলাতে-থেলাতে বারীন বলে, "দেখলাম—সব দেখলাম—কত দেখলাম—" শ্রীমতীর সাজে রেণুকার সেই ছবি অনেকক্ষণ ধরে দেখে বারীন, "না, আর কাউকে দেখতে ইচ্ছে করে না—"

তথন বারীনের গালে হাত বুলে য় রেণুকা। ওর কোলের ওপর ডেঙে পড়ে। উপুড় হয়েই বলে, "বারীন, পাইনি—এতদিন কিছু পাইনি আমি। কাউকে চাইনি। বোধহয় তোমার জন্তেই সরিয়ে দিয়েছি—ফিরিয়ে দিয়েছি অনেক মাছধ—"

রেণুকার মুখ দেখতে পায় না বারীন। পিঠ দেখে।

যাড় দেখে। থোঁপা দেখে। রেণুকার শাড়ীতে এসেন্সের

মিষ্টি গন্ধ। কী ফর্ম রিঙ ওর! রেণুকা কথা বলে যাচ্ছে।

বারীনের পায়ে চাপ লাগছে। তার শরীর ঝিমঝিম
করছে। বারীন রেণুকাকে দেখছে না, ওর ছবি দেখছে—

যে-ছবিগুলো ওর সামনে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রেখেছে

রেণুকা—

শ্রীমতীর চোথ হুটো, টানা-টানা চোথ হুটো অপরূপ! বৌদ্ধ যুগের বেশ তার দেহের অনেক রেথা স্পষ্ট করে তুলেছে। তাকেই পায় আজ বারীন। বারীন পেয়ে থায় চিড়িয়াখানার সেই মূর্তিমতী যৌবনকে। আর সেই একই মেয়ে স্থীমার ছাড়বার আগে আগে হাত তুলে কোন একদিন ক্রমাল নাড়ছিল। ছোট, খুব ছোট হাতা রাউজ। মৃথে হাসি। অনেক মেয়ের ভিড়ে একজনকেই চিনে নেয় বারীন।

"রেণু—রেণুকা!"

"বারীন, আমি মরে যাব, ঠিক মরে যাব, ডাক— ডাক—"

এখন अभाषा তোলে ना दिश्का। जूनक भारत ना।

একটা ঘোরে, একটা হঠাৎ আসা আবেগের ঝাপটায়-ঝাপটায় তার মনে হয়, আজ, এত পরে, যদিও প্রতীক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে, তব্ও ধেন এখন—এই মুহূর্ত থেকে আবার তার প্রতীক্ষা শুক্ত হয়।

আর কথা বলে না বারীন। রেণুকার নাম ধরেও আর ডাকে না। তবে তার পিঠে—সাদা পাতলা রাউজ ঢাকা: পিঠে মৃথ ঠেকিয়ে অতীতের সেই মেয়েটিকেই যেন পেয়ে. যায় বায়ীন। ছবিগুলো তথন টেবিলের ওপর বোবা হয়েপ্রে থাকে ঠাগু। সিঁড়ির মতো। আর অতীত বর্তমান হয়ে যায় বায়ীনকে মাতাল করে দিয়ে।

কিন্তু তারপর, বারীনের ড্রায়িংকমে সেই সন্ধ্যার পর—-যেদিন থেকে আবার রেণ্কার প্রতীক্ষা শুরু হয়েছিল, সেদিন থেকে আজও রেণ্কা বলে থাকে গুরু পিঠের ওপর একটা চাপ অন্থভব করবার জল্ঞে, একটা ডাক শোনবার জল্ঞে। রেণ্কা প্রতীক্ষা করে সারাদিন একটি বিশেষ মৃহুর্তের জল্ঞে—যথন বারীনের ঘরে জোরালো আলো থাকবে না, একটি মানুষও থাকবে না—সে ওকে কাছে ডাকবে।

এই ডাক শোনবার জন্মেই বাকি দব হিদেব যেন গোলমাল হয়ে যায় রেণকার। দে ঠিক দময় ইলেকট্রিক বিল পাঠাতে ভূলে যায়, মিস্তিরী ডেকে জলের কল দারাবার কথা থেয়াল থাকে না। আর যারা আজ নেই, রেণকার মা-বাবা, তার মনে হয়, বয়দটা হঠাৎ অনেক কমে যায় বলেই মনে হয়, আছে, আছে—দকলেই আছে। বাড়ি নিয়ে বিব্রত রেণ্কা ভাবে তথন, এ বাড়ি না থাকলেই যেন ভাল হত। এত খুঁটিনাটি নিয়ে মাধা ঘামাতে ইচ্ছে করে না তার। একটা নিশ্চিম্ভ অলশ ভাবনায়—বারীনের কথা ভেবে দে কাটাতে পারত অনেক দময়।

কিন্তু সে-সন্ধ্যা আর ফিরে আসে না। বারীন আসে দেরি করে, এত দেরি করে যে তথন তাকে ভাকাভাকি করা যায় না । আর সকালে, অফিসে বার হবার আসে- আগে তার এত তাড়া যে কথাই বলা যায় না। হঠাৎ শৃত্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে রেণুকা ভাবে, কী কথাই বা সে বলবে বারীনকে!

একটা ছবি তার কাছে চেয়েছিল বারীন—চিড়িয়াখানায় তোলা রেণুকার সেই ছবি। তথন দেয়নি রেণুকা।
ভেবেছিল, আরও বড় করিয়ে, স্থন্দর একটা ফ্রেমে ভরে
একদিন রেথে আসবে বারীনের শোবার ঘরের টেবিলে।
কিন্তু ফটোগ্রাফাররা এত ভোগাচ্ছে তাকে! একটা
সামান্ত কাঁজে এত সময় নিলে কি চলে!

থেদিন সেই ছবি বড় হয়ে এল রেণুকার—রেণুকা
নিজেই নিয়ে এল সাহেব-প্রাড়ার এক বড় দোকান থেকে,
সেদিন অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। রাস্তায় কাদা। ফেরবার
সময় ট্যাক্সির জন্তে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে হয়েছিল
তাকে। আর যথন ফিরল তথন বারীন বেরিয়ে গেছে।
ফিরতে অনেক দেরী হল রেণুকার।

গুপরে উঠল না রেণুকা। বারীনের ঘরে এল। চেনা লোক। কেউ বাধা দিল না। একটা ফটো-ফ্রেম আছে রেণুকার হাতে। এইমাত্র কিনেছে। এখন আস্তে আস্তে রেণুকা থাবে বারীনের শোবার ঘরে। কয়েক মিনিট বসবে তার থাটে। বিশ্রাম করবে। তারপর ফ্রেমে ভরে নিজের ছবি রাথবে তার টেবিলে। নিজেই দেথবে কয়েক মিনিট ধরে। আর, তারপর বারীনের প্রথম দিনের বলা কথা ভাবতে-ভাবতে হাসি ফুটে উঠবে আর ঠোঁটের ফাঁকে, "কী ফুকর।"

এখনই হাদে রেণুকা। একবার বারীনকে দেখতে চায়—দেখাতে চায়। কখন ফিরবে বারীন। সে বেরিয়ে গেছে অনেক আগে। ধাবার আগে পাথা বন্ধ করতে ভূলে গেছে। গ্রম লাগছে রেণুকার। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি হলেও ঘরে ঢুকে ভীষণ গরম লাগছে। ও পাথা বন্ধ করে না। রেগুলেটারে হাত দিয়ে জোরে, সব চেয়ে বেশি জোরে পাথা ঘুরিয়ে দেয়।

বারীনের ঝকঝকে থাটে বসে তৃপ্তির একটা নিশাস ফেলে রেণুকা! ওর আরামে গড়াতে ইচ্ছে করে। বারীন ফিরবে কখন ? আজ রাতে, অনেক দেরিতে বাড়ি ফিরে কী দেথবে বারীন ? রেণুকাকে দেথবে—অনেকক্ষণ দেথবে। ফটো-ক্রেমটাকে বুকের কাছে নিয়ে আসবে। বুকে চেপে ধরুবে, "না, আর কাউকে দেথতে ইচ্ছে করেনা—"

তথন-বাত অনেক হলেও, ঘুম না আসার যন্ত্রণায়,

হালকা পা ফেলে, দোতলায় রেণুকার ঘরে চলে আদতে পারে বারীন। আদবেই, হঠাৎ রেণুকার মনে হয়, আজ তার কাছে আদবেই বারীন—ঠিক আদবে। রাতে ঘুম আদেনা রেণুকার। দে জেগে থাকে অনেকক্ষণ।

আজও জেগে থাকবে রেণুকা। অন্ধকার ঘরে একাএকা জেগে থাকবে। পায়ের শব্দ হবে। দরজায় শব্দ
হবে। বারীন আসবে। আজ আলো থাকবে না ঘরে।
রেণুকা আলো জালবে না। অন্ধকারে বারীন আসবে।
কথা বলবে। অন্ধকারে নিল জ্জ হয়ে উঠবে বারীণ—
রেণুকাও।

বারীনের শোবার ঘরে যে বড় টেবিলটা আছে, দেখানে ছবিটা সাজিয়ে রাখবে রেণুকা, সে হঠাং সেদিকে চোথ ফেরায়। কিন্তু ও কী ? বারীন অবাক করেছে রেণুকাকে। টেবিলের ওপর একটা ফটোফেম। তার কোন ছবিটা ওখানে রেথেছে বারীন ? কোন ছবিটা লুকিয়ে নিয়ে নিয়েছে এক সময় ?

তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে রেণুকা এসে দাঁড়ায় টেবিলের সামনে। কঠিন একটা ধাকা খায় থেন। নড়তে পারে না। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে। এটা কার ছবি রেখেছে বারীন—কার ? একটি মেয়ে, কপালে টিপ, হাতে ঘড়ি—ঘড়িটা দেখাবার জত্যে গালে হাত দিয়ে ছবি তুলেছে—বোকা! এমন মেয়ের ছবি, ওর চেহারা দেখে মনে হয় রেণুকার, এত সাধারণ যে বেশিক্ষণ ধৈর্য ধের দেখা যায় না—বারীন দেখে কেমন করে!

বোকা! বারীনটাও ভীষণ বোকা। রেণুকার ইচ্ছে করে ক্রেম থেকে টেনে বের করে ওই বোকা দাধারণ মেয়েটার ছবি ত্মড়ে মৃচড়ে দূরে ফেলে দিতে। ঘরে রাথবার মত চেহারা নাকি ওর! চোথ নেই বারীনের?

নিজের ছবি—দেই চিড়িয়াথানার ছবি থাম থেকে বের করে দেথে রেণুকা—গুই বোকা দাধারণ মেয়ের ছবির পাশাপাশি ধরেই দেথে। আর বারীনের ক্ষচির কথা ভেবে নিজের ছবির সঙ্গে গুই বোকা মেয়ের তুলনা করে হাসে মনে মনে। আজ বাড়ি ফিরে আফ্বক বারীন—ধত রাতেই আফ্বক—রেণুকা তুটো ছবি পাশাপাশি রেথে গুর চোথ খুলে দেবে—গুকে বিজ্ঞপ করবে।

ফিরে দাঁড়ায় রেণুকা। আবার একটা ধাকা খায়।

আর হাসির শেষ রেথাটা মিলিয়ে যায় ওর ঠোঁট থেকে। ভীষণ লয় বারীনের আয়নায় ও দেখে নিজের মুখ। দেখে, অনেকক্ষণ একটা বি ধরে দেখে ওর পুরো শরীরটা। দেখতে দেখতে কাঠ হয়ে নিছে যায়। জড় বোকা হাবা হয়ে যায়। হাসতে পারে না। করে বা কাদতে পারে না। ওধু নিজের ছবিটা এখন দেখতে ওর রেণুকা।

ভীষণ লজ্জা করে। আর তথন ঘরের দেয়ালে দেয়ালে একটা বিজ্ঞপ কাপে।

নিজের ছবিটাই ছটো নিষ্ঠ্র হাতে টুকরো টুকরো করে বারীনের ঘর থেকে চোরের মতো বেরিয়ে যায় রেণুকা।





শিল্পী: শৃষ্বায়

# शाउँ उ शार्ड

শ্রী'শ'—

## ॥ চলচ্চিত্র গবেষণা ॥

সম্প্রতি ইউনেম্বে এবং ইণ্টারন্তাশনাল সোসিওলজি-ক্যাল এসোসিয়েশন-এর উল্মোগে ১৯৫৯-৬০ সালে নির্মিত মোট ৩০টি ভারতীয় চলচ্চিত্র অবলম্বনে ভারতীয় চিত্র ও চিত্র-তারকা সম্পর্কে এক বিশদ গবেষণাকার্য সম্পন্ন হয়। গবেষকগণ এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন যে প্রেমই ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রধান বিষয়বস্ত। প্রণয়-ভূমিকার শিল্পীগণ স্তচেহারা সম্পন্ন এবং অভিনীত চরিত্রের আচরণ ভদ্রোচিত। ঐ ৩০টি চিত্রের মোট ১১১টি প্রধান চরিত্রের মধ্যে ৪৮টি প্ত্রী চরিত্র এবং ৬৩টি পুরুষ চরিত্র। আর এই সকল চরিত্রের শিল্পীদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। চিত্রগুলিতে কেবলমাত্র পারিবারিক পটভূমিতেই কাহিনী রূপায়িত হয়েছে, সমাজের কোনো সম্প্রদায়ের গোষ্ঠা-জীবন রূপায়িত হয়নি। প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলির অধিকাংশই অবিবাহিত এবং তার। নায়িকাকে খ্রীরূপে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল। পারম্পরিক আকর্ষণের ভিত্তিতেই ভারতীয় চিত্রের প্রণয় গড়ে ওঠে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে উপরোক্ত ৩০টি চিত্রের
মধ্যে ২৮টি চিত্রের কাহিনীর সমাপ্তি হয়েছে নায়ক ও
নায়িকার মিলনে, আর সে মিলন ঘটেছে ভাগ্যেরই
বিধানে। তবে বাতিক্রমের মধ্যে একাধিক সচ্চরিত্রনায়ক
কাহিনীর পরিণতিতে স্থলাভ করেনি। কিন্তু অপরিহার্য
পরিণতিরূপে মৃত্যুর মধ্যেই তাদের জীবন পরিপূর্ণ
হয়েছে। এ ছাড়া চিত্রের নায়কের বিশেষ কোনরূপ
রাজনীতিক বিশাদ কিছু দেখা যায় না এবং বিজ্ঞান
ও শিল্পের অসুশীলনে আগ্রহান্বিত কোনো চরিত্রকে
উপরোক্ত চিত্রসমূহে নায়করূপে দেখা যায় নি। ভারতীয়

চিত্রে থল বা তৃষ্ট চরিত্রের শাস্তি দেখা যায় এবং ঐ ৩০টি চিত্রের মধ্যে ৫টি থল চরিত্রের মৃত্যু ঘটেছে।

#### । বাংলা ভিত্রের সংকট।

বাংলা চলচ্চিত্রের বর্ত্তমান সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা ও তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করেছিলেন। ইতিপূর্বে সরকার কর্তৃক পশ্চিম-বঙ্গে এরূপ চেষ্টা আর কথনো হয়নি। তাই সরকারের এই শুভ-প্রচেষ্টাকে আমরা আস্তরিক অভিনন্দন জানাচ্চি।

এই সভায় স্থির হয় যে, বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট সম্হের কারণ নির্ণয়ের জন্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি উপযুক্ত কমিটি নিয়োগ করবেন। আমর। আশা করি বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, গুণী, সাংবাদিক ও সাধারণ দর্শকের প্রতিনিধিবৃন্দও এই কমিটিতে স্থান লাভ করবেন। সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এই কমিটিতে স্থান লাভ করলে নিরপেক্ষ তদন্ত ও তথ্যান্ত্রসন্ধান যথাযথভাবে সম্পন্ন নাও হতে পারে। স্কৃতরাং সরকার যদি ঐ কমিটির জন্ম ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বিষয়ে সচেতন হন, তবেই তাঁদের বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক করতে পারবেন।

#### খবরাখবর %

ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী উদয় শব্দর ও অমলা শব্দর গত ৩রা সেপ্টেম্পর আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। তাঁদের সঙ্গে ২৩জন সহকারী শিল্পীও গমন করেছেন। তাঁদের নিয়ে শব্দর দম্পতি প্রায় ৮ সপ্তাহ ব্যাপি আমেরিকা ও কানাডায় ভারতীয় নৃত্যকলা পরিবেশন করবেন। অক্যান্ত নৃত্যাংশের সঙ্গে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের "সামান্ত ক্ষতি" অবলম্বনে প্রস্তুত নৃত্যনাট্যটিও বিদেশে পরিবেশন করবেন। ভারতসরকারের ব্যবস্থাস্থ্যায়ী স্বদেশে ফিরিবার পথে শব্দরদ্পতি সোভিয়েট রাশিয়া ও

হ্উরোপের বিভিন্ন সহরেও ভারতীয় নৃত্যকলা পরিবেশন করবেন।

একটি আশার কথা যে শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ পুনরায় একটি শিশুনিত্র নির্মাণ করবার সংকল্প করেছেন। ইতিপ্রে 'পরিবর্ত্তন' নামক চলচ্চিত্রের কাহিনীকার ও অন্ততম প্রযোজকরণে মনোরঞ্জনবাবু বিশেষ থ্যাতি লাভ করেছিলেন। এবারে ছোটদের রূপকথার কাহিনীর সহিত বাস্তবের সামঞ্জন্মপূর্ণ সংমিশ্রণের দ্বারা তাঁর এই নৃতন চিত্রের জন্ম তিনি এক অভিনব ধরণের কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। সম্ভোষ সেনগুপ্ত সঙ্গীতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, আর 'ফটো প্রে দিগুকেট (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিং'-এর প্রযোজনায় চিত্রটি নির্মিত হবে।

আর, ভি, বি, এ্যাণ্ড কোং-র "সাতপাকে বাঁধা"
চিত্রের কাজ আরম্ভ হয়েছে। স্থচিত্রা সেন ও
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একত্রে এই প্রথম নায়িকা ও
নায়করপে এই চিত্রটিতে অভিনয় করবেন। অক্যান্ত ভ্মিকায় পাহাড়ী সান্তাল, ছায়াদেবী, মলিনা দেবী,
তক্ষণকুমার প্রভৃতি শিল্পীগণ অবতীর্ণ হবেন। হেমস্ত ম্থোপাধ্যায় চিত্রটির স্থরকার এবং ন্পেল্রক্সফ
চটোপাধ্যায় চিত্র-নাট্যকার।

প্রযোজক ও অভিনেতা স্থনীল দত্ত একটি নতুন ধরণের কাহিনী অবলম্বনে চিত্র নির্মানের আয়োজন করেছেন। ভারত-চীন দীমাস্তে ভারতের স্বাধীনতা বক্ষার জন্স আহানিয়োগকারী বারোজন নির্ভীক

\*

আর, ডি, বনশল প্রযোজিত ও অজয়কর পরিচালিত "সাতপাকে বাঁধা" চিত্রে ও ছংসাহসী ভারতীয় যুবকের কর্মক্শলতা এই কাহিনীর বিষয়। কেবলমাত্র ভারত সরকারের অন্তমতির জন্তুই এই চিত্রের দৃশ্য গ্রহনের কাজ অপেকা করছে।

স্থবিখ্যাত ভারতীয় চিত্র-নির্মাতা ভি, শাস্থারামের 'রাজকমল কলা মন্দির'-এর প্রয়োজনার বোষাই সহরে 'পলাতক' নামে একটি বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলার স্থবিখ্যাত চিত্র পরিচালকগোদ্ধী খাত্রিক' উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছ খেকে এই চিত্রটির পরিচালকগোদ্ধীর অন্তম দাস্থির গ্রহণ করেছেন। এই পরিচালকগোদ্ধীর অন্তম দাস্থা শীতকণ মন্ত্র্মদার উপরোক্ত চিত্রগ্রহণ বিধ্য়ে চূড়াম্থ বাবস্থা করবার জন্ম বোধাই যাত্র করেছেন। বাংলা দেশের বাইরে যাত্রিকের এই শুভ প্রচেষ্ট্র) সার্থক থোক—এই কামনা করি।



স্থবিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে বি, কে, প্রোডাক্দন্স-এর 'বীণাবাঈ' চিত্রখানি নির্মাণ করা হচ্ছে। দঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী দঙ্গীত পরিচালনা করছেন। কণ্ঠদান করছেন দঙ্গীত পরিচালক নিজে ও মাধুরী মুখোপাধ্যার, দন্ধ্যা মুখো-পাধ্যার, দ্বিজন মুখোপাধ্যার এবং প্রস্থন বল্যোপাধ্যার।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনার এন, সি, ট্রজিওতে 'শিল্প ভারতী প্রোডাকসন্দা'-এর 'বর্ণচোরা' চিত্রের কাজ বেশ জ্বতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বনফুল-রচিত 'কঞ্চি' নাটক অবলম্বনে 'বর্ণচোরা'র কাহিনী গঠিত। এই চিত্রে একটি জ্বসার দৃশ্যে নায়িকা সন্ধা রায়ের নাচ বিশেষ আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয়। অনিল চট্টোপাধ্যায় নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। অন্যান্থ ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, গীতা দে, জহর রায়, অন্থপকুমার, রাজলক্ষ্মী, ভাত্ম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি শিল্পীগণকে দেখা ধাবে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' চিত্রের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। কিছুদিন হলো চিতোরে বর্হিদৃশ্রের চিত্র-গ্রহণ কার্য শেষ করে তিনি কোলকাতায় ফিরে এসেছেন। 'অভি-যাত্রিক' প্রযোজিত এই চিত্রথানি খুব শিছ্রই মৃক্তিলাভ করবে। ওয়াহীদা রেহমান্, ক্রমা গুহঠাকুরতা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি শিল্পীগণ এই চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

এন, টি, ইডিওতে নিমীয়মান কল্পনা মৃতীজ্ব-এর 'শেষ
অক্ব' চিত্রটির কাজ হরিদাস ভটাচার্যের পরিচালনায় প্রায়
শেষ অক্ষেই এসে পড়েছে। থুব শীঘ্রই ইহার কাজ শেষ
হবে। উত্তমকুমার নায়কের ভূমিকায় অভিনয়
করছেন। অক্যান্ত কয়েকটি প্রধান চরিত্রে পাহাড়ী সান্তাল,
বিকাশ রায়, জীবেন বস্থ প্রভৃতি শিল্পীগণ অভিনয়
করডেন। পবিত্র চটোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালনা
করছেন।

ফাস্কুনী মুখোপাধ্যয়ের "কাঁচ ও কেয়া" কাহিনী অবলম্বনে এস-সি প্রোডাকসন্স্-এর দ্বিতীয় চিত্র-নিবেদন 'শুভদৃষ্টি' সম্ভবতঃ এই মাসের শেষের দিকে মুক্তি লাভ করবে। ইহার বিভিন্ন চরিত্রে সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, জহর গান্ধুলী প্রভৃতি শিল্পীগণকে দেখা যাবে।

রাজীব শিক্চার্স-এর 'হাই হিল' চিত্রটি খুব শীঘ্রই মৃক্তিলাভ করবে। দিলীপ মিত্র চিত্রটি পরিচালনা করছেন। হাস্তরসই চিত্রটির কাহিনীর মৃল বিষয়। ইহাতে স্থর সৃষ্টি করেছেন হেমস্ত মুখোপাধ্যায়। তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যয় ও ছবি বিশাস।

ভাইয়ের মৃত্যুর পর হলিউডের বিখ্যাত ভারতীয় চিত্র-শিল্পী সাব্ অভিনয় পরিত্যাগ করেছিলেন। সম্প্রতি প্রায় তিন বছর পরে, তিনি পুনরায় অভিনয় করবেন বলে রবাট মিচামের 'দি এন্চ্যান্ট্রেস' নামক চিত্রের চুক্তিপত্রে সই করেছেন।

"লোলিটা আমার জীবনের আলো আর আগুন।
আমার পাপ, আমার আআা, লো-লি-টা"—এই কথাগুলিই
'লোলিটা' গ্রন্থের গোড়ার কথা। নভোকভ্-বিরচিত এই
উপল্যাদ নিয়ে দার। বিশ্বে একদময় ঝড় বয়ে গিয়েছিল।
একটি কিশোরীর বিপর্যয় ঘটানো আকর্ষণ ইহার বিষয়বস্তু।
চিত্র-পরিচালক স্ত্যানলে কুব্রিক-এর পরিচালনায় ও স্থা
লায়ন-এর অনবত্ত অভিনয় ছারা 'লোলিটা' চিত্র রূপ লাভ
করেছে। কিন্তু উপল্যাদের তুলনায় 'লোলিটা' চিত্র দেরূপ
আলোড়ন পৃষ্টি করতে পারেনি। ভারতে চিত্রটির আগমন
সম্ভব হবে কিনা জানা যায় নি।

## —শেষ চিহ্ন—

কাহিনীঃ শিবনাথ একজন দরিদ্র পুরোহিতের পুত্র।
মিনতি তার বাল্যস্থী। এ দর উভয়েরই সংসারের অবস্থা
ছিল প্রায় একই রকম। শিবনাথ মিনতিকে ভালবেসেছিল।
পিতার মৃত্যুর পর এক ধনী ব্যক্তির আশ্রয় লাভ কোরে

সে কৃতবিভ হলো। সেই সঙ্গে তাঁর কক্সা লতারও অক্তরিম ভালবাদা সে লাভ করলো। তথাপি সে মিনতিকে ভূলতে পারেনি। কালক্রমে শিবনাথ বিদেশ ঘূরে বড় ডাক্তার হয়ে এলো। ইতিমধ্যে অক্তর মিনতির বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর একটি সন্তান লাভ কোরে মিনতি বিধবা হলো। তার কল্প সন্তানকে শিবনাথ চিকিৎসার দাবা

'শেঘচিক' চিত্র সংসারের প্রথম নিবেদন। একটি মাম্লী প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে ইহার চিত্র-নাট্য নির্মিত হয়েছে— একণা অতি সহজেই বলা চলে। শরংচন্দ্র অন্ধ্রপ্রাণিত কাহিনীও বলা যায়। কিন্তু তুংথের বিষয় এই যে কাহিনীটি যথোজিত ভাবে পরিণতি লাভ করেনি। কারণ ত্রি-ধারা সমন্বিত প্রেম-কাহিনীতে যে নাটকীয়



"নৃত্যম"-এর একটি অফু-ষ্ঠানে 'নমন্ধারম্' নৃত্যনাট্যে স্বিতা খোধ, মঞ্জা হাজরা, জয়শ্রী মিত্র ও স্ক্রতা হাজরাকে দেখা খাচ্ছে।



সমবেত রবীক্র সঙ্গীত শোনাচ্ছেন মঞ্জী চক্রবর্তী, অর্চনা থা, প্রতিমা দাশ, সন্ধাা আঢ়া, দীপ্তি কর, প্রতিভা মুন্সী,গোপা চৌধ্রী ও মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী।

ফটোঃ রনেন ঘোষ

সারিয়ে তুললো। অবশেঘে লতার সঙ্গে শিবনাথের বিয়ে হলো। আর সেই বিয়ের রাত্রেই মিনতি মারা গেল। পরিশেষে মিনতির শেষ চিহ্ন স্বরূপ মিনতির সম্ভানটিকে লতা কোলে তুলে নিলো।

আবর্ত, জটিলতা এবং সংঘাত স্বাভাবিক ও আবশুস্তাবী, বোলে পরিগণিত হয়,—এই চিত্র-কাহিনীতে তার একাস্ত অভাব পরিলক্ষিত হল। আবার কাহিনীতে নায়কের চরিত্রটিকে এমনভাবে অন্ধন করা হয়েছে যে, চ্টি নারীর

কোনোটির প্রতিই তার একনির্গ্ন প্রেমের নিদশন পাওয়া যায় না। নাটকের উপাদান ভাল থাকা সত্তেও সংঘাতের তুর্বল বিস্তারহেতু নাটাশংশ অতিশয় ক্ষুন্ন।

নবাগত পরিচালক বিভূতী চক্রবর্তী পরিচালনার ক্ষেত্রে আশান্ত্রপূ কল লাভ না কোরলেও তাঁর এই প্রথম স্বাধীন প্রয়াসকে আমরা সম্ভাবনা পূণ বোলেই মনে করি। তাঁর আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছে। কিন্তু সঙ্গীত বিষয়ে রখান খোস আশান্তর্রপ সালল্য অর্জন কোরতে পারেননি। শব্দ গ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ উল্লেখ যোগ্য।

অভিনয়ংশে অনিল চটোপাধ্যারের শিল্প-দক্ষতা প্রশংসনীয় এবং চুট নাঘিকার ভূমিকায় সন্ধা রায় ও লিলি চক্রতী স-অভিনয় করেছেন। অক্সান্ত ভূমিকায় ক্মল মিন, রগরাজ চক্রবতী, তুলসী চক্রবতী, অন্তপ কুমার বেলুকা রায় ও শৈলেন ম্পোপাধ্যায় চরিত্রান্তপ অভিনয় করেছেন।

পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ ঃ বিভৃতি চত্রবর্তী। কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য ঃ লীলা দেবি। সঙ্গীত ঃ রখীন ঘোষ। শব্দগ্রহণ ঃ জে, ডি, ইরানী ও সভান চট্টোপাধ্যায়।

#### – অভিসারিকা–

কাহিনীর সারাংশঃ একটি মেয়ে বিয়ের রাতে ঘর ছেড়ে চলে যায় দ্য়িতের সন্ধানে। কিন্তু যে অপরিচিত বাক্তির সঙ্গে সে ঘর ছাড়লো সে তার দ্য়িত-প্রেরিত বাক্তি নয়। আবার যার জন্মে সে কুল-মান-ঘর ছাড়লো, তার যথন সন্ধান পেল তথন জানালো সে শঠ ও প্রবঞ্চক ছাড়া আর কিছু নয়। ঘটনা চক্রে কাহিনীর শেষে উপরোক্ত অপরিচিত বাক্তির সঙ্গেই তার মিলন হলো।

কাহিনীর দিক থেকে 'মভিসারিকা' বহু ব্যবস্থত

উপাদানে গঠিত ও নিতান্তই কল্পনা প্রকৃত বলা চলে। বাস্তর চিস্তার ও স্বাভাবিক ঘটনা বিক্তাদে চেষ্টা অপেকা নায়কের ভাগে৷ "অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকতা" প্রাপ্তির বহু প্রচলিত প্রবাদ বচনটিকে এই কাহিনীতে যেন একাস্তভাবেই সফল ও সার্থক কোরে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়। প্রণয়ের গভীরতাকে অতল-পশী করবার চেষ্টায় এই কাহিনীর 'অভিসারিকা' যেন 'রাধা'র অভিসারকেও হার মানিয়েছেন। ফলে কাহিনী তার সাবলীল গতি ও স্বাভাবিক পরিণতি রক্ষা কোরতে একেবারেই অসমর্থ হয়ে পড়েছে। তবে পরিচালক মহাশয় চিত্রটিতে যথাসম্ভব অবান্তর ঘটনা স্থকোশলে নায়িকার প্রথম চিত্রে সম্পূর্ণভাবে অমুপস্থিত রাথা ও চিত্রনাট্যের স্থানে স্থানে কৌতৃকজনক ঘটনা-সন্নিবেশ দ্বারা পরিচালন-ক্ষমতাত্র পরিচয় দিয়েছেন।

অভিনয়াংশে নির্মলকুমার ও স্থপ্রিয়া চৌধুরী উভয়েই নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে স্থ-অভিনয় করেছেন। অক্সান্ত চরিত্রে পাহাড়ী সাক্সাল, অসীতবরণ, ভারতী, তপতী ঘোষ, নিভাননী; রাজলক্ষী, জহর রায়, ভাস্থ বন্দ্যোপাধ্যায় অমর মল্লিক ও মণি শ্রীমাণি ভাল অভিনয় করেছেন।

চিত্রটির আলোকচিত্র গ্রহণ ও সম্পাদনা প্রশংসনীয়। আবহ সঙ্গীত, শিল্প নির্দেশ ও শব্দগ্রহণ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় না থাকলেও ভাল বলা চলে। কণ্ঠ-সঙ্গীতও ভাল।

পরিচালনা: কমল মজুমদার। কাহিনী: হরিনায়ায়ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনা: রবীন চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র: দীনেন গুপ্ত। শিল্প-নির্দেশ: স্থনীতি মিত্র। শন্দগ্রহণ: অতুল চট্টোপাধ্যায় ও শচীন চক্রবর্তী। সম্পাদনা: কমল গন্ধুলী।

CATERINA VALENTE— জার্মান চলচ্চিত্রের দুজ্জলতম তারকা। এক ত্রিশ বংসর বয়সের এই ফুল্বরী চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়ে জার্মানীর চলচ্চিত্র, রেভিও, রেকর্ড, টেলিভিসন্, নাইট্ ক্লাব প্রভৃতির মধ্যে আজ হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে। কিন্তু Caterina-র এই বিরাট জনপ্রিয়তা হঠাং প্রেয়ানয়। এর পিছনে রয়েছে তার একার্য সাধনা।

নৃত্য শিক্ষা করে এবং পাচ বছরে গীটার নাজাতে আরম্ভ করে ও প্টেক্ষেও নামে। ১৯৭১ সালে খনিয়ে আসে তর্যোগ। যুদ্ধের জন্ম জার্মান রঙ্গমঞ্চ বন্ধ হয়ে যায়। কোনও রক্ষে তালের দিন চলে। পরে ধখন রাশিয়ান বাহিনী Breslau দখল করে তথন এই পরিবারটি ফ্রান্সে খেতে চার কিন্তু তালের পাঠান হয় Urraine-এর একটি শিবিরে। তার-



পর ১৯৪৬ সালে Volente পরিবার পাারিদের মাটিতে পদার্পণ করলেন। ইতিমধ্যে Carerin । প্রের বছরের স্বন্দরী কিশোরীতে পরিণত হয়েছে। এখানে এসে **শমস্ত পরিবারটিই** আবার নামতে আরম্ভ রঙ্গমধ্যে করলেন। পরে ১৯৫০ সালে তারা জার্মানীতে ফিরে হামবূর্গের যান। এক রঙ্গাঞ্চে Erik Van Aro নামক এক বাজিকর-শিল্পীর সঙ্গে Cate ina-র আলাপ হয় এবং ১৯৫২ সালে তারা পরিণয় সত্রে আবদ্ধ হন। এরপর Caterina নিজ চেষ্টায় দঙ্গীত শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন এবং ১৯৫৪ সালের মধোই তিনি **ই**উ-রোপের নামকরা গায়িকা বলে পরিগণিত হন। তার গান রেকর্ড ও রেডিওতে জার্মানীর সর্ব্যই গাঁত হতে থাকে। ১৯৫৩ সালে Caternina সর্ব্যপ্রথম চলচ্চিত্রে আহাপ্রাশ করেন। "Models for Rio" এবং "Ball at the Savoy" তাকে জাশ্বান চলচ্চিত্ৰ জগতে চিনিয়ে দেয়। তার পর তিনি বহু চিত্রে অভিনয় করে তার সর্কোতোম্থী

১৯৩১ সালে প্যারিসে Caterina জন্মগ্রহণ করে।
শতা Maria Va'ente ইতালীয় এবং বিখ্যাত নারী
<sup>কাউন্</sup>। আর পিতা স্পেন্ দেশীয় এবং প্রসিদ্ধ বেহালা
<sup>বাদক</sup>। মাত্র চার বছর বয়সে Caterina ব্যালে ও ট্যাপ্

প্রতিভা ও চেষ্টার দারা আদ প্রাসিদ্ধি লাভ করেছেন— তাঁর বহুমুখী প্রতিভা আদ্ধ তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছে। তাঁর অমুকরণযোগ্য একাগ্রতা ও সাধনা বহু শিল্পীকে প্রেরণা যোগাবে, এই আশাই আমরা করি।





বিদেশের অধিকাংশ চিত্রে মারামারি ও ক্রাইম্ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ছবির বিষয়-বস্তু গড়ে ওঠে। বাংলা ছবি কিন্তু বড় একটা এ ধরণের ঘটনাকে আশ্রয় করে নির্মিত হয় না। কিন্তু ক্রাইম্ চিত্রের একটি বিশেষ আকর্ষণ যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলার শ্রীউমেশ মল্লিক বিলাতে বসে ক্রাইম্ ড্রামাই লিথেছেন চিত্রের উপধোগী করে এবং শ্রী মল্লিকই প্রথম ভারতীয় যার লেথা ইংরাজী গল্প বিদেশে চিত্রায়িত হয়েছে।

এথানে শ্রী মল্লিক লিখিত ও প্রযোজি তএবং জে, আর্থার রাান্ধ কর্তৃক মৃক্তিপ্রাপ্ত বিলাতি চিদ "The Man Who Could Not Walk" চিত্রের কয়েকটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।





"The Man Who Could Not Waik"-এর তারকা প্যাট্ ক্লেভিন্ লগুনের ক্রোড়পতি বস্থ-ব্যবসায়ীর পত্নী। চ্যার্লি চ্যাপ্লিনের "A King in New York"-এর অন্যতম প্রধান অংশেও ইনি অভিনয় করেছেন। জাতিতে ইনি রাশিয়ান।





Hayley Mill — ব্রিটিশ চিত্রের কিশোরী তারকা।
"Whistle Down The Wind" চিত্রে অনবজ অভিনয়
করে অর্জ্জন করেছে। Walt Disng-র 'Pallyana'
ও 'The Parent Trap' চিত্রে স্থ-অভিনয় দর্শক-মন
আরুষ্ট করেছে। বয়স মাত্র পনের। ভবিয়াং খুবই

# প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ

# ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ এম. এ. ডি.ফিল্

নাটকের ইতিহাস ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস পরস্পরের সহিত অঞ্চাঞ্চীতাবৈ যুক্ত, কারণ সর্বদেশেই অভিনয়ের উদ্দেশ্যে নাটক রচিত হইয়াছে। অ্যারিস্টটল Poetics-এ লিখিয়াছেন,'…in a play the personages act the story,' কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমত্রম্, নাটকের প্রথম অঙ্কে পরিব্রাজিকার মুখ দিয়া বলা ইইয়াছে, 'দেব! প্রযোসপ্রধানং হি নাট্যশাস্তম্।' অর্থাং, নাট্যশাস্ত্র বস্তুটাই হইল অভিনয়মূলক। সাহিত্যদর্পণেও লিখিত রহিয়াছে, 'দৃশ্য-শ্রবাভেদেন পুনঃ কাবাং দ্বিধা স্থিতম্। দৃশ্যং ত্রাভিনেয়ম্।' অর্থাং, কাব্যের ত্ই রূপ দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্যকাব্য হইল সেই কাব্য, যাহা মঞ্চে অভিনীত হয়।

প্রাচীনকালে রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন সংগীতশালা অথবা প্রেকাগৃহ ছিল তাহা বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সংগীতশালা অথবা প্রেক্ষাগ্রহে সংগীত, নৃত্য ও অভিনয় প্রভৃতি অফুষ্ঠিত হইত। 'অভিজ্ঞান শকুরুল্ম' নাটকের পঞ্চম অন্ধে রাণী হংসপদিকা সংগীতশালায় বসিয়া স্বরালাপ করিতেছেন ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদ্যুকের মূথে এই সংগীতশালার উল্লেখ হইয়াছে। 'ভো ব্রুস্স সংগীত-সাল্ভরে অবহাণং দেহি।' অর্থাং, ওহে, বরস্তা, সংগীত-শালার দিকে একবার কান দিয়াশোন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রেক্ষাগৃত্বে উল্লেখ রহিয়াছে। বিদূষক বলিয়াছে, 'তেন হি ছবেবি বগ্গা পেক্থা ঘরে সংগীত রুজাণ করিজ অত্তবদো দূদং পেসম,' অর্থাং, তাহা হইলে তোমরা তুই দল্ট এখন প্রেক্ষাগ্রে গিয়া সংগীত রচনা করিয়া রাজার নিকট দৃত পাঠাইও। রামগড় পাহাড়ের গুহায় খঃ পঃ দ্বিতীয় শতানীর একটি প্রেক্ষাগৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে যে প্রস্তরনির্মিত আসনগুলি লক্ষ্য করা যায়, ব্লক অন্তমান করিয়াছেন, দেগুলিতে বসিয়া দর্শকর্গণ কোনো মঞ্চাভিনয় দর্শন করিতেন। পূর্বকালে ্পর্বতগুহায় সংগীত, নাটক প্রভৃতির অফুষ্ঠান হইত। এই প্রদক্ষে নাট্যশাম্বে দে নাট্যমণ্ডপকে পর্বতগুহাকুতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা শ্বরণীয়। নাট্যশাম্বে বলা হইয়াছে 'কার্যঃ শৈলগুহাকারো দিভূমিনাট্যমগুপঃ।' (২৮৪) থুব সম্ভবত শব্দের স্থিরতা বিধান করিবার জন্মই নাট্যমগুপকে শৈলগুহাকার করিবার কথা বলা হইয়াছে। তলতের উপরিউক্ত নাট্যমগুপের বর্গনার মধ্যে আর একটি কথা আছে, তাহা হইল 'দিভূমি।' 'দিভূমি' কথাটি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অভিনবগুপু এই 'দিভূমি' ব্যাখ্যা করিতে ধাইয়া বলিয়াছেন ধে, আসনগুলি নিমতল হইতে রঙ্গপীঠ পর্যন্ত উচ্চ হইত। অধ্যাপক কিথ্ এই 'দিভূমি'-কে দিতল (two stories) বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ 'দিভূমি' বলিতে দর্শকদের জন্য নিম্নতল এবং অভিনয়ের জন্য উচ্চায়িত রঙ্গমঞ্চের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।২

ভরতের নাট্যশাস্থে তিনপ্রকার প্রেক্ষাগৃহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। নাট্যশাস্থের পরে লিখিত নাট্যকলা ও মঞ্চকলা সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিতে বিভিন্নপ্রকার প্রেক্ষাগৃহের বর্গনা রহিয়াছে। সারদাতন্যের ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ নৃত্যপদ্ধতির জন্ম তিনপ্রকার প্রেক্ষাগৃহের কথা বলা হইয়াছে। গোলাকার, বর্গাকার এবং ব্রিকোণাকার এই তিন প্রেক্ষাগৃহের বর্ণনা ঐ গ্রন্থেরহিয়াছে। নারদের সংগীত মকরন্দে ৪৮ × ৪৮ গঙ্গের বর্গাকার প্রেক্ষাগৃহ শুধ্ বর্ণিত হইয়াছে। নারদ এই প্রেক্ষাগৃহের চারটি ঘারের নির্দেশ করিয়াছেন, মধ্যস্থলে বার গঙ্গ পরিমিত বর্গভূমিতে রাক্ষার বিশ্বার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'বিষ্ণুধর্মোন্তরে' তুই প্রকার প্রেক্ষাগৃহ বর্ণিত হইয়াছে। আয়তক্ষেত্রাকার

২। অভিনবগুপ্তের টীকা লক্ষণীয়—'শৈলগুহাকারত্বং স্থির শন্দাদিত্বং চ ভবতি।'

২। The Theatre of the Hindus গ্রন্থের অস্তর্ভুক্ত ডঃ রাঘবনের Theatre Architecture in Ancient In lia নামক প্রবন্ধ ক্রপ্রবা।

ও বর্গক্ষেত্রাকার প্রেকাগৃহের কথাই এই পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলিতে যে সব প্রেক্ষাগৃহের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে দেগুলি স্পষ্টতই নাট্যশাম্বের আলোচনার দারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছে। নাট্যশান্তেব অধ্যায়ে প্রেকাগৃহের লকণ পুঝামুপুঝভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ভরজ বলিয়াছেন যে বিশ্বকর্মা কর্তৃক তিন প্রকার প্রেক্ষাগৃহ পরিকল্পিত হইয়াছিল এবং আকৃতি অমুধায়ী ইহাদের আবার তিনটি প্রমাণ নির্দিষ্ট বিক্লপ্ত অথবা জ্যেষ্ঠ ১০৮২স্ত, চতুরস্র হইয়াছিল।১ অথবা মধ্যম ৬৪ হস্ত এবং ত্রাত্র অথবা কনীয় ৩২ হস্ত পরিমিত। নাট্যশান্তে বলা হইয়াছে যে, জোষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ দেবতাদের জন্ম মধ্যম রাজাদের জন্ম এবং কনীয় সাধারণ লোকদের জন্ম নির্ধারিত। নাট্যশাঙ্গের শভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন খে, ডিম প্রভৃতি ষেদ্র নাটকে দেবাস্থরের সংগ্রাম দেখানো হয় এবং যে সব অভিনয়ে ভাণ্ডবান্ত এবং পরিক্রমণ প্রভৃতি থাকে দেগুলির জন্ম এই জ্যেষ্ট প্রেক্ষালয় উপযোগী। রাজার ব্যক্তি-জীবনের ঘটনাদি মধ্যম প্রেক্ষালয়েই ভালো ভাবে দেখানো যাইতে পারে। কনীয় প্রেক্ষালয়ে ভাণ প্রহসন প্রভৃতি নাটক যে সব স্থানে সাধারণ নরনারীর চরিত্র অবতারণা করা হয়, দেগুলিই অভিনীত হয়। ভরত বলিয়াছেন যে, মধাম প্রেকাগৃহই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় ও সংগীত দর্বাপেক্ষা স্থপ্রাব্য হয়। ১

বিরুষ্ট, চতুরত্র ও ত্রান্স এই তিনপ্রকার প্রেক্ষাগৃহের নান হইতেই বুঝা যায় যে ইহাদের আয়তন যথাক্রমে আয়তক্ষেত্রাকার (Rectangular), বর্গক্ষেত্রাকার (Square) এবং ত্রিকোণাকার (Triangular)। আয়ত-ক্ষেত্রাকার প্রেকাগৃহের বর্ণনা দিতে যাইয়া ভরত

বিক্টশত্রঅণ আঅশৈচৰ ত্মগুপ:।
তেষাং জীনি প্রমাণানি জোটং মধ্যং তথাবরম্॥
। ২য় । ৮ম লোক॥

২। প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তন্মান্মধ্যমমিষ্মতে। যাবতপাঠং চ গেয়ং চ তত্র শ্রবাতরং ভবেৎ ॥

বলিয়াছেন যে, ইহা দৈৰ্ঘ্যে ৬৪ হস্ত এবং প্ৰস্থে ৩২ হন্ত হইবে। এই প্রেকাগৃহকে আবার সমান তুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রতিটি ভাগ তাহা- হইলে ৩২ x ৩২ হস্ত পরিমিত তুইটি বর্গক্ষেত্রে পরিণত হইবে। সন্মুখন বর্গক্ষেত্রট দর্শকদের জন্ম নির্দিষ্ট। অপর বর্গক্ষেত্রটি পুনরাঃ সমান তুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। ১৬×৩২ হক্ত পরিমিত দলুথ ভাগটি আবার হুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ৮x৩২ হস্ত পরিমিত সমুখবতী অংশটি রঙ্গপীঠ এবং ৮x৩২ হস্ত প্রিমিত প্শাৰ্তী মংশটি র**ঙ্গ**শীর্ষ নামে অভিহিত করিতে হইবে। বর্গকেন্ট্রে ১৬×৩২ হত পরিমিত অপর অর্ণাট নেপ্যাগৃহের জন্ম নির্ধারিত। এথানে একটে বিষয় উল্লেখযোগ্য যে রঙ্গপীঠ অথবা যথাথ রঙ্গমঞ্জের জন্ম ৮×৩২ হস্ত পরিমিত স্থানের মধাবতী ৮x ১৬ হন্ত পরিমিত স্থানটুকুই রঙ্গণীঠ নামে অভিহিত, উভয়পার্শের ৮×৮ এবং ৮×৮ হস্ত পরিমিত স্থান বারান্দা রূপে ব্যবস্থত হইত। রঙ্গনীর্ধের জন্ম নির্ধারিত ৮×৩২ হস্তবিশিষ্ট অংশের মধ্যবতী ৮×৮ হস্ত পরিমিত স্থানই রঙ্গনীর্ষরূপে অভিহিত হইত।

চত্রত্র প্রেক্ষাগৃহ উভর পার্ষে ৩২ হস্ত পরিমিত হইবে।১ এই প্রেক্ষাগৃহে রঙ্গপীঠ ক্ষুত্রর এবং নেপথা-গৃহে প্রবেশ করিবার দারও একটি। বিরুষ্ট প্রেক্ষাগৃহের রঙ্গ পীঠ বেমন আয়তক্ষেত্রাকার, চতুরত্র প্রেক্ষাগৃহের রঙ্গপীঠও তেমনি বর্গক্ষেত্রাকার। ত্রাপ্র প্রেক্ষাগৃহ ত্রিকোণাকার এবং ইহার রঙ্গপীঠও ত্রিকোণাকার।২ ইহার পশ্চাৎ-কোণে নেপথাগৃহে যাইবার দ্বার অবস্থিত।

ভরতের উক্তি মন্থারণ করিয়া প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন প্রকার আয়তন সম্বন্ধ সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হইল। এখন প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। রঙ্গমঞ্চের কথাই প্রথম উল্লেখ করিতে হয়। ভরত বলিয়াছেন রঙ্গপীঠ দর্পণের মত

२য় । ७১

১। সমস্তত্ক কর্ত্তব্যা হস্তা দ্বাত্রিশংদেব তু।্

 <sup>।</sup> ত্র্য্রের ত্রিকোণং কর্তব্যং নাট্যবেশ্ব প্রযোক্তভিঃ।
 মধ্যে ত্রিকোণমেবাশ্র রঙ্গপীঠং তু কারয়েং॥

মন্দণ হইবে। ইহা ক্র্সপৃষ্ঠের (মধ্যস্থলে উচ্চ এবং চার পাশে ঢালু) মত হইবে না এবং মৎস্থপৃষ্ঠের (মধ্যস্থলে উচ্চ এবং ছই পাশে ঢালু) মতগুহইবে না। ভরত বলিয়াছেন থে, ধে দব নৃত্যে ইতস্তত গতি আছে তাহাদের জন্ম আয়তক্ষ্মাকার রঙ্গপীঠই উপযোগী। চতুরত্র এবং ত্রাত্র রঙ্গপীঠ নানা চিত্রে শোভিত থাকে। রঙ্গপীঠের পশ্চাৎপ্রাস্তদেশে রঙ্গমঞ্চের শীর্ষ অথবা রঙ্গশীর্ষ অবস্থিত। আয়তক্ষ্মোকার রঙ্গমঞ্চের বঙ্গশীর্ষ একটু উচ্চতর, কিন্তু চতুরত্র রঙ্গমঞ্চে রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গশীর্ষ একটু উচ্চতর, কিন্তু চতুরত্র রঙ্গমঞ্চে রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গশীর্ষ একট স্তরে অবস্থিত। রঙ্গশীর্ষ নানা মৃতি দারা শোভিত থাকে এবং এখানে প্জার্চনা করাই বিধেয়। নাট্য-শাস্ত্রে রঙ্গপ্জার কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে, তাহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।>

রঙ্গমঞ্চের পিছন দিকে রঞ্জিত যবনিকা থাকিত।
ইহাকে পটা, অপটা, তিবদ্ধরণা, প্রতিসীরা বিভিন্ন নামে
অভিহিত করা হইত। জ্বুত প্রবেশ করিবার সময়
যবনিকা সজোরে একপাশে সরান হইত, তাহাকে বলা
হইত অপটীক্ষেপ। যবনিকার রঙ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের
উল্লেখ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে নাটকের
প্রধান রস অন্থ্যায়ী যবনিকার রঙ হওয়া উটিত, কেহ
কেহ বা ভুরু লাল রঙ অন্থ্যোদন করিয়াছেন। সাধারণত
অভিনেতার প্রবেশের সময় ঘুইজন স্কুলরী বালিকা কর্তৃক
শ্বুত যবনিকা একপাশে অপসারিত হইত। রঙ্গমঞ্চ হইতে
নেপখ্য-গৃহে যাইবার দরজা ঘুইটি থাকিতহ এবং সম্ভবত
এই ঘুই দরজার মধ্যবতী স্থানে ঐক্যতান বাত্যের স্থান
নির্দিষ্ট ছিল।

রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্রাগে নেপথ্যগৃহ অবস্থিত ছিল। ১ আভিনবগুপ্ত তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন যে নেপথ্যগৃহের দৈর্ঘ্য ষোড়ণ হস্ত এবং বিস্তার দ্বাত্রিংশং হস্ত । ৪ নেপথ্য-

দ্বাত্রিংশতক রমেব।

গৃহ ও রঙ্গমঞ্চের আপেক্ষিক উচ্চতা সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মত প্রকাশ করা হইয়াছে। নেপথ্য-এই নামের উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, নেপথ্যগৃহ রঙ্গ ১৯ অপেক। নিয়তর স্তরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু অধ্যাপক কিথ স্বস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, নেপ্থ্যগৃহ রঙ্গমঞ্চ অপেকা উচ্চতর স্তরেই নির্মিত হইত। 'রঙ্গাবতরণ' কথাটি হইতেই বুঝা যায় যে, নেপথাগৃহ বঙ্গমঞ্চ হইতে উচ্চতর ছিল বলিয়াই সেথান হইতে অভিনেতারা মঞে অবতরণ করিতেন। অবশ্য যে সব মঞ্চ ফ্রন্ত এবং অল্প সময়ের জন্ম নির্মিত হইত তাহাদের সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করা হইত কিনা দে বিষয়ে দলেহ আছে। নেপথ্যগ্রহে নটনটীদের প্রসাধনক্রিয়া যে শুধু সম্পন্ন হইত তাহা নহে, ইহা দারা অভিনয়ের অন্ত উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইত। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের পরিপূরক গোলমাল ও গর্জন এথান হইতে হৃষ্টি করা হইত। যে সব দেবতা ও অন্ত চরিত্র तक्रमत्क (नियास्ना मञ्जव ও वाञ्चनीय हिल ना जाहारमत कर्श-স্বর এই নেপথ্যগৃহ হইতেই শুনান হইত।

ভরত বলিয়াছেন যে নাট্যমগুপের ভূমি হইবে সমান, স্থির ও কঠিন। প্রথমে ঐ ভূমি লাঙ্গলের দ্বারা কর্বণ করিয়া অস্থি, নরকবাল, তুণগুলা ইত্যাদি হইতে শোধন করিতে হইবে। স্ত্র দ্বারা মাপ করিবার **সম**য় বিবিধ প্**জাহ**ষ্ঠান পালন করিতে হইবে। তারপর শুভ নক্ষত্রযোগে শুখ-তুন্দুভিনির্ঘোষের মধ্যে স্থাপনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। এই স্থাপনকর্মের পর ভিত্তিকর্মের কথা বলা হইয়াছে। ভিত্তিকর্মের পর শুভতিথি ও নক্ষত্রযোগে স্বস্তম্থাপন করিতে হইবে। সর্বন্তক্লস্তম্ভ ব্রাহ্মণদের বৃদ্যবার স্থানে স্থাপিত, রক্তবর্ণস্তম্ভ ক্ষতিয়দের জন্ম নির্দিষ্ট, পশ্চিমোতর দিকে পীতবর্ণস্তম্ভ ছিল বৈখ্যদের জন্ম এবং পূর্বোত্তর मिरक नौलक्ष्ण्ड भृप्रत्त ज्ञा निर्मिष्ठे हिल। **बाजा**नत्त्र স্তম্ভের মৃলে স্বর্ণবর্ণ, ক্ষত্রিয়স্তম্ভের তল্পদেশে তামবর্ণ, বৈশস্তম্ভের মূলে রজতবর্ণ এবং শূদ্রস্তম্ভের মূলে কাঞ্চন-বর্ণ অফুলেপন করিতে হইবে। স্তম্ভস্থাপনের সময়েও ভরত विविध भाक्र विक अञ्चर्षान এवः बाक्षणिकारक मिक्कणामान এবং নূপ পুরোহিত প্রভৃতিকে মধুপায়দের দারা ভোজন করাইবার জন্ম নির্দেশ দিয়াছেন।

গীতবাত্মের শব্দ যাহাতে গন্তীর হয়, দেক্স ভরত

১। অপৃজয়িত্বা রঙ্গং তু নৈব প্রেক্ষাং প্রবর্তয়েং।

**२म । ১२**१

২। কার্যং দারদ্বয়ং চাত্র নেপথ্যগৃহকশু তু। ২য়। ৭২ ৩। পশ্চিমে চ বিভাগেহথ নেপথ্যগৃহমাদিশেৎ। ২য়। ৩৮

৪। যোড়শহস্তং নেপথাগৃহং ভবতি বিস্তারাস্ত

নাট্যমগুপ্কে বাষ্থীন করিবার কথা বলিয়াছেন। ১ নাট্যমগুপের দৈওয়াল বর্গদেপিত করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার
লতাপাতা এবং নারীপুরুষের আরুতি চিত্রিত করিবার
কথা ভরত বলিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে
দর্শকদের আসন সোপানাক্ততি হইবে ('সোপনাকৃতি
পীঠকম্')। আসন ইষ্টক অথবা কাষ্ঠ নির্মিত হইবে।
আসনগুলি ভূমি হইতে এক হস্ত উধ্বে সম্থিত হইবে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র অম্পরণ করিয়া ভারতীয় রঞ্চমঞ্চ সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে নাটক, মঞ্চ, অভিনয় ও প্রয়োগরীতি দম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়গণের স্বগভীর জ্ঞান ও ভ্যোদর্শিতা সহজেই উপলব্ধ হইবে। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের সহিত পৃথিবীর অন্যান্ত রঙ্গমঞ্চের তুলনা করিলে এই রঙ্গমঞ্চের সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ্য অবশ্রুই স্বীকৃত হইবে। অভিনয়ের জন্ত উচ্চ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যকতা এবং অভিনয়দর্শনের স্থ্বিধার জন্ত সোপানাকৃতি আদন এবং রঙ্গপীঠের উচ্চতার দিকে লক্ষ্য রাথিয়া আদনশ্রেণী

স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভরত যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দর্বকালের পরিণত মঞ্চ-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক কালে মঞ্চের আকৃতি ও আয়তন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতেছে, কিন্তু ভরত নিধুঁত পরিমাপ নির্দেশ করিয়া বিভিন্নপ্রকার বিষয়, রদ ও আঞ্চি-কের নাটকের জন্ম যে বিভিন্ন আকার ও আয়তনের মঞ্চের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যেও মঞ্চাভিনয়ের প্রগাত অভিজ্ঞতার পরিচয় স্বস্পপ্ত। ভরত একাধিকবার অভিনয়ের দুগতা ও আবেতোর উংকর্ম বিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নাট্যমণ্ডপকে নেপথ্যগৃহ, রঙ্গপীঠ, রঙ্গমঞ্চ, এবং প্রেক্ষকস্থানের স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট বিভাগ এবং গাণিতিক পরিমাপ ইত্যাদির উল্লেখের মধ্যে নাট্যাচার্যদের পুর্তবিষ্ঠা এবং ধ্বনি ও আলোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের অগাবজ্ঞানের নিদর্শন ও রহিয়াছে। পরিশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন त्य, প्राठीन नाँठााठार्यग्रन पक उ नाँद्वात मरक दन्त्रभूका अ মাঙ্গলিক অমুষ্ঠান অবিচ্ছেত্ত মনে করিতেন। প্রেক্ষাগৃহ-নির্মাণ এবং রঙ্গমঞ্চের অভিনয় প্রদঙ্গে রঙ্গদেবতার পূজা ও নানাবিধ ধর্মাক্রষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও নির্দেশ হইতে ইহাই স্থাপ্টভাবে বুঝা যায় যে, নাটক ও অভিনয় কলা শুধু কেবল অনন্দদানের জন্ম নহে, মহত্তর ধর্নাধনার অঙ্গরূপেই গৃহীত হইয়াছিল।



তন্মালিবাতঃ কর্তব্যঃ কর্তৃভিনাট্যমণ্ডপঃ।
 গন্তারস্বরতা যেন ক্তপশ্র ভবিগ্রতি।

২। ইষ্টকালাক্ষভিঃ কার্যং প্রেক্ষকাণাং নিবেশনম্। ২য়। ১৫



৺क्षारक्षमध्य हत्द्वाभाषाः.

## (খলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

### ' চতুর্থ এশিয়ান গেমস ৪

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় নবনিশ্বিত 'সেনাজান' স্টেডিয়ামে চতুর্থ এশিয়ান গেমস অহুষ্ঠিত হয়। এই স্টেডিয়ামটি আজ পৃথিবীর বৃহত্তম স্টেডিয়াম। এই `স্টেডিয়া∍টি সোভিয়েট রাশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া—এই তই দেশের সোহাতের প্রতীক বলা যায়। বিনা স্বার্থে রাশিয়া এই স্টেডিয়াম নির্মাণের গুরু ব্যয়ভার এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাশিয়ান মাল্মসলায় এবং রাশিয়ান ইঞ্জি-নিয়ারদের তত্ত্বাবধানে স্টেডিয়ামটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে · নির্দ্মিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডঃ সোয়েকর্ণ ২৪শে আগষ্ট এই ফেডিয়ামে আফুষ্ঠানিকভাবে চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়াফুর্গানের উদ্বোধন করেন। ক্রীডাফুর্গান আরম্ভ হয় ২৫শে আগষ্ট থেকে এবং শেষ হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর। রাজনীতির হ্সুক্ষেপে ক্রীড়ামুগ্গান কিরূপ বীভংদ রূপ ধারণ করে তারই এক নজির হয়ে রইলো সভসমাপ্ত চতুর্থ এশিয়ান গেমদ। চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়াফুষ্ঠানে ইস্রায়েল এবং তাইওয়ান (কুয়োমিণ্টাং চীন) রাষ্ট্রকে রাঙ্গনৈতিক কারণে ভিসা দেওয়া হয়নি। এই তুই রাষ্ট্র এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সভ্য। ফেডারেশনের আইন অমুযায়ী সকল

সভ্য-দেশই এশিয়ান গেমদে যোগদানের অধিকারী। ভিসার অভাবে ইম্রায়েল এবং তাইওয়ানের ক্রীড়া-প্রতি-নিধিরা জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমসে যোগদান করতে পারেননি। এশিয়ান গেমদ ফেডারেশনের অন্যতম প্রতি-ষ্ঠাতা এবং বর্ত্তমান সহ-সভাপতি ভারতবর্ষের 🗐 জি. ডি. माञ्चि हैरम्नाति भिग्नान मत्रकात এवः हेजूर्व अभिग्नान গেমদের উত্যোক্তা ইন্দোনেশিয়ান ক্রীডাসংস্থার এই আইন-বিরুদ্ধ কাঞ্চের সমালোচনা এবং দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিরাগ-ভাজন হন। তাঁর বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ফ্রণ্টের জাকার্ত্তা শাথা বিভিন্ন ধরণের প্রচার পত্র বিলি ক'রে সারা সহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জাকার্ত্তায় ভারতীয় দূতাবাদ বিকোভকারীদের আক্রমণে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে হোটেলে এীসোদ্ধি অবস্থান করছিলেন সেই হোটেল পর্যান্ত বিক্ষোভকারীরা ধাওয়া করে। তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র অসম্ভোষ প্রকাশ করা হয় এবং তাঁকে ভীতি-প্রদর্শনও করা হয়। অবস্থার গুক্ত উপলব্ধি ক'রে শ্রীদোদ্ধি জাকার্তা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সব ঘটনার জন্ম পরে ইন্দো-নেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সরকারের কাছে তুঃথ প্রকাশ ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইন্দোনেশীয় পালামেণ্টের সদস্যরাও তৃঃথপ্রকাশ করেন। চতুর্থ এশিয়ান গেমদে ইস্রায়েল এবং তাইওয়ান রাষ্ট্রের যোগদান ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ান ক্রীড়াসংস্থার কার্য্যকলাপের ফলে এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের আদর্শ এবং আইন সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। শ্রী জি ডি দোদ্ধি জাকার্তায় আন্তর্জাতিক অপেশা-দার এ্যাথলেটিকস ফেডারেশনেব পর্যানেক্ষক হি্সাবেও

ুপস্থিত ছিলেন। ইস্রায়েল এবং তাইওয়ানকে বে-মাইনী-ভাবে চতুর্থ এশিয়ান গেমদে যোগদানের স্থােগ থেকে বঞ্চিত করার চরম পরিণতি কি—দে সম্বন্ধে তিনি সঙ্গাগ হিলেন। তাই তাঁর প্রস্তাব ছিল, 'চতুর্য এশিয়ান গেমদ' ক্লা থেকে 'চতুর্থ' কথাটি বাদ দেওয়া। এই প্রস্তাব জাপান সমর্থন করে। চতুর্থ এশিয়ান গেমদে যোগদানকারী দকল দেশের প্রতিনিধি এমনকি ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিও এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতির অদৃশ্য হস্ত শ্রীদোদ্ধির এই প্রস্তাবকে উপলক্ষ ক'রে জাকার্তায় ভারত-বিরোধী বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলে। খ্রীসোন্ধির পর্য্যালোচনার মধ্যে যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল তা পরবন্তীকালে বেলগ্রেডের আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের কাউন্সিল এবং কংগ্রেস সভায় চতুর্থ এশিয়ান গেমসে ইলোনেশিয়ার কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা ও নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। চতুর্থ এশিয়ান গেমদের এ্যাথলেটিকস অমুষ্ঠানের ফলাফল আন্তর্জাতিক অপেশাদার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন চতুর্থ এশিয়ান গেমসের অংশ হিদাবে গ্রহণ করেনি, শুধু আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হিদাবে স্বীকার করেছে।

ইস্রায়েল এবং তাইওয়ানকে চতুর্থ এশিয়ান গেমস থেকে বাদ দেওয়ার জন্ম আন্তর্জাতিক অপেশাদার এগথলেটিক কেডারেশনের সভায় ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় ক্রীড়াসংস্থার কঠোর নিন্দা করা হয় এবং কোনরূপ চরম শান্তি না দিয়ে ভবিয়তের জন্ম সতর্ক ক'রে দেওয়াহয়। তাছাড়া সরকারী-ভাবে শ্রীদোদ্ধির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশও দেওয়াহয়।

চতুর্থ এশিয়ান জীড়াফুষ্ঠানে জাপান পূর্ব্বের তিনটি গশিয়ান অফুষ্ঠানের মত সর্ব্বাধিক পদক লাভ ক'রে প্রথমস্থান লাভ করে।

চতুর্থ এশিয়ান গেমসে জাপানের মোট পদক সংখ্যা দিড়ায় ১৫২টি ( স্বর্ণ ৭৩, রৌপ্য ৫৬ এবং ব্রোঞ্জ ২৩)। চতুর্থ এশিয়ান গেমসের উত্তোক্তা ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় স্থান বায় —পদক সংখ্যা ৫০ ( স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ১২, ব্রোঞ্জ ২৭)। চতীয় স্থান অধিকার করে ভারতবর্ষ—পদক সংখ্যা ৩৩টি বের্ণ ১০, রৌপ্য ১৩ এবং ব্রোঞ্জ ১০)। এই তিনটি দেশই চতীয় এশিয়ান গেমসের থেকে অধিক পদক লাভ করে।

তৃতীয় এশিয়ান গেমদে ভারতবর্ধ মোট ১৩টি পদক লাভ ক'রে ৭ম স্থান পেয়েছিল। টোকিওর তৃতীয় এশিয়ান গেমদে প্রথম স্থান অধিকারী জাপানের মোট পদক সংখ্যা ছিল ১৪১টি এবং জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমদে তারা মোট ১৫২টি পদক পায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিগত চারটি এশিয়ান ক্রীড়াক্সানেই জাপান পদকলাভের তালিকার দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশের থেকে অনেক বেশীসংখ্যক পদক লাভ ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ চতুর্থ এশিয়ান গেমদের এই সাতটি অকুষ্ঠানে যোগদান করেছিল—এগ্রথলেটকা, ফুটবল, হকি, ভলিবল, কুস্তি, বক্সিং এবং রাইফেল স্কৃটিং।

হকি থেলার ফাইনালে ভারতবর্ধ পুনরায় পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হরেছে। তৃতীয় এশিয়ান গেমদে পাকি-স্তান গোল এভারেজে প্রথম স্থান পেয়েছিল: কিন্তু এবার পাকিস্তান ২-০ গোলে ভারতবর্ধকে পরাজিত করে। থেলা আরম্ভের ছয় মিনিট পর ভারতবর্ষের দেন্টার-হাফ চিরঞ্জিং সিং নাকে গুরুতর আঘাত পেয়ে বরাবরের জন্য মাঠ ত্যাগ করেন। স্থতরাং ভারতবর্গকে বাকি সমস্ত সময় ১০ জন থেলোয়াড় নিয়ে থেলতে হয় এবং এই সময়ের মধ্যে ভারত-বর্ধ গোল থায়। চিরঞ্জিং সিংয়ের শৃক্ত স্থান রাইট-**আউট** দর্শন সিংকে দিয়ে পুরণ করায় ভারতবর্ষের আক্রমণ ভাগে একজন থেলোয়াড় কমে যায়। পাকিস্তান দলের খেলায় পৌষ্ঠবের যথেষ্ট অভাব ছিল। তাদের থেলায় গায়ের জোরই প্রাধান্ত লাভ করেছিল এবং তাব ফলে ভারতীয় দলের অনেকেই শারীরিক আঘাত পেয়েছিলেন। এইরূপ বে- মাইনী থেলার দক্ষণ পাকিস্তানের অধিনায়ককে এক বার কিছু সময়ের জন্ম শাস্তি হিসাবে মাঠ ত্যাগ করতে হয়েছিল। দৈহিক শক্তিতে ভারতীয় হকি দল পাকিস্তান দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। ভারতীয় হকি থেলার ধরণই আলাদা—দেখানে খেলার কারুকার্য্যই মুখ্য— দৈহিক শক্তি গৌণ।

ভারতবর্ধ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ২-১ গোলে গত হ'বারের রাণাস-আপ দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত ক'রে স্বর্ণপদক পায়। গত হ'বারের চ্যাম্পিয়ান তাই-ওয়ানকে এবার প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ধ দিল্লীর প্রথম এশিয়ান গেমদের ফুটবলের কাইনালে ১-০ গোলে ইরাণকে পরাজিত ক'রে স্বর্গ পদক
লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় এবং তৃতীয়
এশিয়ান গেমদের ফুটবল প্রতিষোগিতায় তৃতীয় স্থানও
নিতে পারেনি। স্বতরাং চতুর্থ এশিয়ান গেমদের ফুটবল
প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ধের জয়লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
কুন্তি; প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ধের সাফল্য বিশেষ
উল্লেখযোগ্য। মোট ৩৩টি পদকের মধ্যে ভারতবর্ধ এক
কুন্তিতেই ১২টি পদক.. পায়—স্বর্ণ ৩, রোপ্য ৬ এবং
ব্রোঞ্জ ৩।

#### ॥ ফাইনাল **ফলাফ**ল॥

( এ্যাথলেটিক্সের ফাইনালে যাঁরা প্রথম স্থান পেয়েছেন )

#### পুরুষ বিভাগ

১ • ০ মিটার : মহম্মদ সারেঙাৎ ( ইন্দোনেশিয়া )

সময়: ১০৫ সে: ( নতুন রেকর্ড )।

২০০ মিটার: এম জগপেদন ( মালয় )

সময়: ২১'৩ সে: ( নতুন রেকর্ড )।

৪০০ মিটার: মিল্থা সিং ( ভারতবর্ষ )

সময়: ৪৬<sup>.</sup>৯ সে: ( নতুন রেকর্ড )

৮০০ মিটার: মামোরু মোরিমতো (জাপান)

সময়: ১ মি: ৫২৬ সে:।

১,৫০০ মিটার: মহীন্দর সিং (ভারতবর্ষ)

সময়: ৩ মি: ৪৮'৬ সে: ( নতুন রেকর্ড )

৩,০০০ মিটার ষ্ট্রপলচেজ : ম্বারক সাহ ( পাকিস্তান )

সময়: ৮ মিঃ ৫৭ ৮ সেঃ ( নতুন রেকর্ড )

৫,০০০ মিটার : ম্বারক সাহ (পাকিস্তান)

সময়: ১৪ মি: ২৭ ২ সে: ( নতুন রেকর্ড )

১০,০০০ মিটার: তারলোক সিং (ভারতবর্ষ)

সময়: ৩ ম: ২১ ৪ সে: ( নতুন রেকর্ড )

১১০ মিটার হার্ডলস: মহম্মদ সারেঙাৎ (ইন্দোনেশিয়া)

সময় : ১৪'৩ সে: ( নতুন রেকর্ড )

৪০ • মিটার হার্ডলসঃ কে ওগোসি (জাপান)

সময়: ৫২'২ সে: ( নতুন রেকর্ড )

৪০০ মিটার রীলে: ফিলিপাইন

সময়: ৪১ ১ সেঃ ( হিট )

১.৬০০ মিটার রীলে: ভারতবর্ষ।

শময়: ৩ মি: ১০২ সে: ( নতুন রেকর্ড )

হাই জাম্প: কুনিয়োদী গুগিওকা ( জাপান )

উচ্চতাঃ ২'০৮ মিটার ( নতুন রেকর্ড )

ব্ৰড জাম্প: তাকুয়কি ওকাজাকি (জাপান)

দূরত্ব: ৭'৪১ মিটার

হপ-স্টেপ এ্যাও জাম্প: কোজি-সা-কুরাই (জাপান)

দূরত্ব: ১৫,৫৭ মিটার

পোলভন্ট: হিসাও মোরিতা (জাপান)

উচ্চতা: ৪৪০ মিটার ( নতুন রেকর্ড )

জাভেলিন থ্যে: তাকাসি মিকি (জাপান)

দূর্ত্তঃ ৭৪'৫৬ মিটার ( নতুন রেকর্ড )

ডিসকাস থ্ৰোঃ সোজো ইয়ানাগাওয়া (জাপান)

দূরত্ব: ৪৭'৭১ মিটার ( নতুন রেকর্ড )

সটপুট: তেরু ইতোকাওয়া (জাপান)

দূরত্ব: ১৫ ৫৭ মিটার ( নতুন রেকর্ড )

হ্যামার খ্রোঃ নোবোক ওকামোতো (জাপান)

দূরত্বঃ ৬৩ ৮৮ মিটার ( নতুন রেকর্ড )

ডেকাথলন: গুরবচন সিং (ভারতবর্ষ)

পয়েণ্ট ঃ ৬ ৭৩৫

ম্যারাথন: মাদায়ুকি নাগাতা (জাপান)

সময়: ২ ঘ: ৩৪ মি: ৫৪ ২ সে:

#### মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার: মোন স্থলেমান (ফিলিপাইন)

সময়: ১১৮ সে: ( নতুন রেকর্ড )

২০০ মিটার: মোন স্থলেমান (ফিলিপাইন)

সময়: ২৪°৪ ( নতুন রেকর্ড )

৮০০ মিটার: আই দি তানাকা (জাপান)

সময়: ২ মি: ১৮:২ সে:

৮০ মিটার হার্ডলদ: ইকুকো জোডা ( জাপান )

সময়: ১১'৪ সে: ( নতুন রেকর্ড )

৪০০ মিটার রীলে: ফিলিপাইন।

সময়: ৪৮ ৬ সে: ( পূর্ব রেকর্ডের সমান )

হাই জাম্প: কিন্তু স্কুটস্মি ( জাপান )

দ্রক: ১'৬০ মিটার ( নতুন রেকর্ড )

ব্ৰড জাম্প: সাচিকো কিসিমাতো (জ্ঞাপান)

দুরত্বঃ ৫ ৭৫ মিটার।

জাভেলিন থো: হিরোকো সাতো (জাপান

দূরত্ব: ৪৮১৫ মিটার ( নতুন রেকর্ড )

ভিদকাদ থ্যেঃ কিকো হ্রাসি (ছাপান)

দুরত্ব: ৪৫'৯০ মিটার

স্টপুট: সিকো ওবোনাই (জাপান)

দূরত্ব: ১৫'৪ মিটার ( নতুন রেকর্ড )

#### ভারভবর্ষের সাক্ষল্য

#### স্বর্ণপদক

এ্যাথলেটিকস ( স্বর্ণ পদক ৫):

৪০০ মিটার দৌড়: মিলখা সিং (পাঞ্জাব)।

সময়: ৪৬'> সে:।

১,৫০০ মিটার দৌড : মহীन्দর সিং ( সার্ভিসেস )।

সময়ঃ ৩ মিঃ ৪৮'৬ সেঃ।

১০,০০০ মিটার দৌড়: তারলোক সিং ( সার্ভিসেস)

সময় : ৩০ মিঃ ২১'৪ সেঃ।

১.৬০০ মিটার রিলে: ভারতবর্ষ।

সময় : ৩ মি: ১০ ২ সে:।

ডেকাথেলন গুরবচন সিং ( দিল্লী )। পয়েণ্ট ৬৭৩৫।

কুন্তি ( স্বর্ণ-পদক ৩ )

ফি স্টাইল: লাইট হেভীওয়েট-মারুতি মানে

(মহারাষ্ট্র)।

গ্রিসো-রোম্যান: ফ্লাইওয়েট—মালওয়া (পাঞ্চাব);

হেভীওয়েট—গণপৎ আন্দালকার ( মহারাষ্ট্র )।

মৃষ্টিযুদ্ধ (স্বৰ্ণ-পদক ১)

লাইটওয়েট--পদম বাহাতুর মল ( দাভিদেদ )।

ফুটবলঃ ফাইনালে ভারতবর্ধ ২—১ গোলে গত 

ত্'বারের রাণার্স-আপ দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত ক'রে 

বর্ণ-পদক লাভ করে।

#### ব্লোপ্যপদক

এাথলেটিকস (রৌপ্য পদক ৫):

৪০০ মিটার দৌড়: মাথন সিং ( সার্ভিসেস )

৮০ भिष्ठात मोड़: मनक्षिर मिर ( मार्डिस्मम )

১,৫০০ মিটার দৌড়: অমৃত পাল ( দার্ভিদেস )

ডিসকাস থে 1: পরত্মন মিং ( সার্ভিদেস )

महे भूषे : मिनमा हे तानी ( यहा ता है )

কুন্তি (রৌপ্যপদক ৬):

ফ্রি স্টাইল: লাই ওয়েট—উদয় চাঁদ সার্ভিসেস);

মিডলওয়েট—সজ্জন সিং (সার্ভিসেস); হেভীওয়েট—

গণপৎ আন্দালকার।

গ্রিসো-রোমাান: মিডলওয়েট সজ্জন সিং, লাইট ওয়েট—উদয় চাঁদ, লাইটহেভী—মারুতি মানে।

ভলিবল (পুরুষ বিভাগ: ৬ জান থেলোয়াড়): ভারতবর্ষ ২য় স্থান পায়।

হকি: ফাইনালে ভারতবর্ধ ০—২ গোলে পাকি-স্তানের কাছে পরাঙ্গিত হয়ে রোপ্য-পদক লাভ করে।

#### <u>ৰোঞ্চপদক</u>

এ্যাথলেটিকস:

৮০০ মিটার দৌড়: অমৃত পাল ( দার্ভিদেস )।

৫০০০ মিটার দৌড: তারলোক সিং ( সার্ভিসেস )

সটপুট: যোগীন্দর সিং ( সার্ভিসেস )

জাভেলিন ( মহিলা বিভাগ): এলিজাবেথ ভেভনপোর্ট

(রাজস্থান)

কুন্ডি:

ফ্রি-ন্টাইলঃ ফ্লাইওয়েট—মালওয়া; ওয়েন্টারওয়েট— লক্ষীকান্ত পাত্তে (ইউ পি)

গ্রীদো-রোমাান পদ্ধতি: নারায়ণ ঘুমে ( মহারাষ্ট্র )

মুইযুক্কঃ

লাইট মিডল ওয়েট-– বাড়ি ডি হঙ্গা (রেল ওয়ে);

মি ছল ওয়েট — স্থবেন্দ্রনাথ সরকার ( সার্ভিসেস )

স্থটিং: হরিচরণ সাহা

#### ্মেডেকের খতিয়ান

|                | 789 | রোপ্য | ৰো# |
|----------------|-----|-------|-----|
| <b>क</b> ांभान | ૧૭  | 69    | २७  |
| ইন্দোনেশিয়া   | >>  | >>    | २१  |
| ভারতবর্ষ       | > • | ०८    | >•  |
| পাকিস্তান      | 7   | >>    | ۶   |

| ,                   | স্থৰ্ণ | রৌপা | ব্যোঞ্চ |
|---------------------|--------|------|---------|
| ফিলিপাইন            | 9      | ģ    | २७      |
| দক্ষিণ কোরিয়া      | 8      | ٠ ٩  | ٥ د     |
| মালয়               | ર      | 8    | ھ       |
| তাইল্যাও            | 2      | æ    | ¢       |
| বৃদ্দেশ             | ર      | >    | a       |
| সিন্সাপুর           | >      | •    | ર       |
| সিংহল               | •      | 2    | ৩       |
| হংকং                | ۰      | ર    | •       |
| কপোডিয়া            | •      | ۰    | >       |
| मक्किन ভिरय़<नाभ    | •      | •    | >       |
| আফগানিস্থান         | •      | •    | >       |
| উন্তর বোর্ণিয়ো     | ۰      | •    | •       |
| <b>সারা ওয়াক</b> া | •      | ۰    | •       |

#### প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ৪

১৯৬২ দালের কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ানদীপ লাভ করেছে। মোহনবাগান এবং গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইন্টবেঙ্গল ক্লাব মোট ৩৮টা থেলায় ৪০ পয়েন্ট পেয়ে লীগের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। লীগ চ্যাম্পিয়ানদীপ নিশ্ধারণের জন্ম তথন এই ছই দলকে আবার থেলতে হয়। এই থেলায় মোহনবাগান ২-০ গোলে ইন্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে। এই নিয়ে মোহনবাগান প্রথম বিভাগের লীগের থেলায় দশবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হ'ল—১৯৩৯, ১৯৪৩-৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪-৫৬, ১৯৫৯ ৬০ । প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতার একমাত্র মোহনবাগানই ১০বার লীগ চ্যাম্পিরান হয়েছে। মোহনবাগানের পরই মহমেডান ম্পোর্টিং দলের ৯বার, ক্যালকাট। ফুটবল ক্লাবের ৮বার এবং ইন্টবেঙ্গল দলের ৭বার লীগ চ্যাম্পিরান হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

#### ডেভিস কাপ ৪

ডেভিদ কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার আমেরিকান জোন-ফাইনালে মেক্সিকো ৪-১ থেলায় যুগোল্লাভিয়াকে পরাজিত ক'রে ইন্টার-জোন দেমি-ফাইনালে উঠেছে। মেক্সিকোর পরবর্ত্তী থেলা পড়েছে স্কইডেনের সঙ্গে। এই থেলার বিজয়ী দেশ ইন্টার-জোন ফাইনালে থেলবে ভারত-বর্ষের সঙ্গে। ইন্টার-জোন ফাইনালে বিজয়ী দেশ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে থেলবে গত বছরের ডেভিদ কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে।

#### রড লেক্তারের সাফলা গ

অস্ট্রেলিয়ার প্রথাতে টেনিস থেলোয়াড় রম্ভ লেভার ১৯৬২ সালের আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের ফাইনালে জয়লাভ ক'রে একই বছরে পৃথিবীর চারটি বিথাতে টেনিস প্রতিযোগিতায় ( অস্ট্রেলিয়ান্ ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান) পুরুষদের দিঙ্গলস থেতাব লাভের ত্র্লভ সম্মান অর্জ্জন করেছেন। ইতিপূর্ব্বে একমাত্র ডোনাল্ড বাজ ( আমেরিকা ) এই সম্মান লাভ করেছিলেন ১৯৩৮ সালে।

# নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদ প্রণীত নাটক

"নর-নারায়ণ" ( ১৩শ সং )—২ ৭৫

বিজেজনাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" ( ৩৬শ সং )—

২ ৫০, "মেবার-পতন" ( ২৩শ সং )—২ ৫০

অপরেশচন্দ্র ম্থোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কর্ণাজ্জন"

( ২৬শ সং )—২ ৫০

শ্রীমধুস্দন মন্ত্র্মদার সম্পাদিত কিশোর-পাঠা "শরতের

শিউলি"—৩, "সোনার ভারত"—৩, স্ব্যুসাচী প্রণীত "টারজান এণ্ড হিন্দু সন"—১ ৫০ শ্রীপৃথ্ীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপস্থাদ "অনেক আলোর অন্ধকারে"— ৪'৫০

শ্রীদোরীব্রমোহন ম্থোপাধ্যায় প্রণীত উপ্রাস " **এবাক পুথিবী**"—০১

শ্রীশৈল্পানন্দ ম্থোপাধাায় প্রণীত উপন্তাস "গতে ও প্রভাতে"—০

রবিদাস সাহারায় প্রণীত উপক্যাস

"নব বদন্ত"—৩্ শ্রীনৃপেক্তরুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দাতুমণির ঝুলি"

# সমাদক—প্রাফণাক্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রাণেলেনকুমার চটোপাধ্যায়

ওর াস চট্টোপাধ্যার এও সন্স-এ পকে কুমারেশ ভট্টাচার্য স্কৃতিক ২০০১।১, কর্মবালিস ট্রাট, কলি গায়। ৬ ভারতবর্ষ প্রিটিং ওংগর্কস কইতে মৃদ্ধিত ও প্রকাশিত



ात्रवर्

माञ्जानः

चित्र - आभनात मिन्न अस्मिन्त

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয়
নিপ্রয়োজন, এর অসাধারণ
জনপ্রিয়তার পেছনে আছে
মজবুতী গঠন, স্থন্দর আলো
, আর কম কেরোসিন থরচ।
খাস জনতা কেরোসিন কুকার—
নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয়
জিনিষ। এই কেরোসিন ক্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে
মজবুত,দেখতে স্থন্দর,খরচে সামান্য।
অল্ল সমধ্যে যে কোন রাল্লা করা যায়।
'দীপ্তি' মাকা এনামেলের বাসন অল্লদিনের
মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর গুণের ঘার।
সমাদৃত হচ্ছে।

দি প্রিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

KAIPANA.27 B.B

- ভ্রমণ-ক্রাহিনী —
হুগাচরণ রায়ের
(দ্বিগ্রের

শাপনি ভারত-ভ্রমণে বহির্গত হইলে এ গ্রন্থথানি আপনার অপরিহার্য দলী—

আর ইহা গৃহে বিদিয়া পাঠ করিলে ভারত-ভ্রমণের আনন্দ পাইবেন।

ভারতের সমুদর দ্রষ্টব্য স্থানের পূর্ব বিবরণ—ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক প্রসদের পূর্ব পরিচয়—প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবন-কথা—এই গ্রন্থের অনম্প্রসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর দেবগণের কৌতৃকালাপ উৎকৃষ্ট রস-সাহিত্যের

শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অসংখ্য ভিক্র-সভিজভ বিরাউ প্রস্থা। প্রতি গৃহে রাখার মত বই। দাম: আট টাকা বাহির হইল

৭৭, বছবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রীপিকু গার রায়ের

আ তিচার। ( ২য় খণ্ড, ৩২০ পূর্চা, দচিত্র ) । ।

এ খণ্ডের কেন্দ্রীয় চরিত্র রবীক্রনাথ—তার পর শরৎবন্ধ,
আচার্য প্রচন্দ্র রায়, বারীক্রকুণার বোদ, উপেক্রনাথ
বল্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপীনাথ কবিরাঙ্গ প্রভৃতির চিত্রায়ণ।

স্মৃতিচারণ ( কেন্দ্রীয় বিজেপ্র দিরে ) ১২১ শর্মানার ঠাকুর, রমেশচন্দ্র মজুমদার, দেবপ্রসাদ বোষ, দেবাপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ৺ধুজটিপ্রসাদ প্রমুথ মনীবীদের বহু প্রশংসিত।

অঘটন আজো ঘটে ( ০ব সংখ্যান) ৫১ দোটানা (উপন্থাস) ৬১

প্রত্যেক সম্রান্ত পুত্ত কালয়ে পাওয়া যায়।











SOLUTION OF CHIOROXYSERIOR
AND TERPINEOUS WITH ANY
AGREEABLE DOOUR



কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাধতে অত্যাবশ্যক।



# श्रालिक

ec, ১১ · , ৪৫ · মিলি বোতলে ও ৪ · ৫ লিটার টিনে পাওয়া যায় ৷

বেকল ইমিউনিটির তৈরী।



# কাৰ্ত্তিক –১৩৬১

প্রথম খণ্ড

পঞাশভ্য বর্ষ

शक्षम मश्या

## দ্যারপা

## ডক্টর রমা চৌধুরী

শীশীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের স্থবিখ্যাত দেবী-স্তবের একস্থানে দেবীকে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:—

"থা দেবী সর্বভূতেম্ব দয়ারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তব্যৈ নমস্তব্যৈ নমস্তব্যৈ নমোনমঃ॥" (৫।৬৭)

"যে দেবী সর্বভৃতে দয়ারপে বিরাজিতা। তাঁকেই প্রণাম, তাঁকেই প্রণাম, তাঁকেই প্রণাম, অনিন্দিতা।"

দর্শবাদিসম্মতিক্রমে, দয়া একটী মহৎ গুণ। মানবমনের বসস্করপ যে প্রেম বা ভালবাসা, তার তিনটী প্রধান রূপ— উচ্চস্তরীয়দের জন্ম ভালবাসার নাম "প্রদ্ধা"; সমস্তরীয়দের জন্ম ভালবাসার নাম "প্রতি"; নিমন্তরীয়দের ভালবাসার নাম "মেহ।" এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রেই কেবল "দ্য়া"র স্থান আছে। "দ্য়া" কি? "দ্য়া"র আন্তর দিক করুণা বা ক্ষমা; বাহ্নিক দিক "দান"। দোবকটা না থাকলে, করুণা থাকলে, "ক্ষমা"র উদ্য় হয়। এই ভাবে "দ্য়া" সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ সেবা। স্বার্থের লেশমাত্র থাকলেও, "দ্য়া" আর "দ্য়া" থাকেনা, স্থনিশ্বিত।

এস্থলে একটি প্রশ্নের উদয় হয় প্রারম্ভেই: ভারতীয় দর্শনশাল্তে "দয়া"র কোনো প্রকৃত স্থান আছে, কি না গ্ ভারতীয় দর্শনশাস্থের মুলভিত্তি হল কর্মবাদ। এই মতামুদারে, কর্ম দিবিধঃ দকাম ও নিদাম। উভয়েই, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় Voluntary Activity, অথবা স্বাধীন, বিচারবৃদ্ধিপ্রস্ত কর্ম। কিন্তু এ চুটীর মধ্যে প্রতেদ এই যে, সকাম কর্ম স্বার্থপ্রণোদিত কর্ম, নিদাম কর্ম নিঃস্বার্থ কর্ম। সকাম কর্মের ক্ষেত্রে, প্রথমে কর্মকর্ত। কোনো বিষয়ে একটী অভাব অন্নভব করেন। সেই অভাব দূর করবার জন্ম তিনি কোনো একটি বস্তুর কথা চিন্তা করেন। তথন তার মনে সেই বস্তুটা লাভের জন্ম প্রবল ইচ্ছাবা কামনাহয়। স্বতরাং তিনি স্বভাবতঃই সেই বস্তুটী লাভের উপায় স্থির করেন। পরিশেষে, সেই উপায় অবলম্বন পূর্বক তিনি শেই বস্তুটী লাভে সমর্থ হন। যেমন, কোনো ব্যক্তির খাতের অভাবে ক্ধার উদ্রেক হয়েছে। তিনি এখন স্বভাবতঃই সেই ক্ষ্পার জালা প্রশমনের জন্ম উদ্গ্রীব হন এবং তার উপায় চিন্তা করেন। এরপে তিনি স্থির করেন যে, থাতাই তাঁর অভাব ও তজ্জনিত ক্লেশ দূর করতে পারবে। তারপর তিনি সেই থাতবিশেষ লাভের জন্ম উপায় চিন্তা করেন; সর্বশেষে, সেই উপায়াবল্মনে বস্তুটা লাভের জন্ম সচেষ্ট হন। সকাম কর্মের এই সাধারণ প্রণালীতে আমরা দেখতে পাই যে, প্রতোক স্থলেই কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় এবং স্বীয় বিচারবৃদ্ধি অন্তুদারে কর্ম করছেন—লক্ষ্য স্থির করছেন এবং তার উপায়ও। তাই যদি হয়, তাহলে একমাত্র जिनिहे जाँत श्रोय मकाम कर्भत जग नायी, अग कर्स् নয়। তাহলে, তায়ের অমোঘ বিধানাত্রপারে, একমাত্র তাঁকেই তাঁর নিজের সকাম কর্মের ফলভোগও করতে হবে। কর্ম তিনি স্বেচ্ছায়, বুদ্ধি বিচার-সহকারে করলেন, অথচ সেই কর্মের উপযুক্ত ফলভোগ তার হলনা--এ হলে জায়ের ম্থাদা রক্ষিত হয়না। দেজল, ভারতীয় মতে, প্রত্যেক স্কাম কর্মেরই ফল্রোগ কর্মকর্তার পক্ষে অব্গ-ভাবী, আজ না হয় কাল, এ জন্মে, না হয় পরজন্মে। এই কারণে, "কর্মবাদে"র অবিচ্ছেত অঙ্গ হল "জন্মজন্মান্তরবাদ"। এরপে, যে সব সকাম কর্মের ফলভোগ এই জন্মে সম্ভবপর হয়না, তাদের স্থায় ফলভোগের জন্ম কর্মকর্তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই নৃতন জন্মে তিনি কেবলই বে প্রাক্তন, অমুপভূক্ত কর্মের ফরভোগ মাত্রই করেন, তাই

নয়; স্বভাবতঃই বহু নৃত্য স্কাম কর্মও স্পাদিত করেন। সেই সব স্কাম-কর্মের ফলও সেই নৃত্ন জ্বে স**ন্ত**্ৰপর হয়না বলে তাঁকে দেই দব ফলভোগের জন্ম পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয়। এই ভাবে চলে, সংসার চক্র —জন্ম : কর্মঃ জন্মঃ কর্ম ইত্যাদি ক্রমে। তাহলে মুক্তির উপায় কি । মুক্তির উপায় নিদাম কর্ম ও সাধনাবলী। একটী ন্তন জন্মে যদি কর্মকর্তা শুভবুদ্ধিবলে, কেবল নিফাম কর্মই করেন, তাহলে তিনি তথন কেবল তাঁর প্রাক্তন দকান কর্মেরই ফলভোগ করেন, কারণ নিদাম কর্মের ফলভোগ নেই, এবং সেজন্ত, সেই সকল নিদ্ধাম কর্মের ফলে তাঁর আর জন্মান্তর হয়না। এই ভাবে, নিদ্ধাম কর্মের দারা চিত্ত দি হলে, তিনি জ্ঞান ভক্তি প্রমুখ সাধনাবলী অবলম্বনে মৃক্তিলাভে প্রমধ্য হন। এই হল অতি সংক্ষেপে ভারতীয় দর্শনের মূলগত নিগৃত কর্মবাদ ও জন্মজনাস্তর-বাদ। এই মতবাদ যে সম্পূর্ণকপেই ন্যায়ান্মোদিত, অথবা যুক্তিসঙ্গত এবং স্থায়ধর্মান্থগ, দে বিধয়ে সন্দেহের কোনরূপ অবকাশই নেই।

এই তত্ত্বাস্থ্যারে, জীব নিজেদের স্বষ্টি ও মুক্তির জন্ম নিজেই কেবল—নিজেই একাকী সম্পূর্ণরূপে দায়ী, অন্ কেহই নয়, এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবানও নয়। এরপে পরমেশ্বর জগং স্বষ্ট করেন, জীবের কর্যাত্মদারে এবং জীবের সাধনাত্রপারেই তাকে মোক্ষলাতে অধিকারী করেন। না হলে তাঁকে "বৈষম্য-নৈন্ন গাঁ" অথবা পক্ষপাতি হ ও নিষ্ঠরতা এই ছটী দোধযুক্ত বলে গ্রহণ করতে হয়। কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, জগতে জীবে জীবে বহু প্রকারের অবস্থাভেদ আছে--কেহ ধনী, কেহ দরিদ, কেহ জানী, কেহ মুর্থ, কেহ স্বাস্থাবান, কেহ কগ্ন, ইত্যাদি। এই দব অবস্থাতেদ প্রমেশ্বরের উপ্র নির্ভর करतना - जिनि अञ्चार करत 'तामरक करतरहन धनी, छानी, স্বাস্থাবান প্রভৃতি, অথচ শ্রামকে করেছেন তার বিপরীত: দরিদ্র, মূর্থ, কগ্ন-এ বল্লে তাঁকে পক্ষপাত-দোষতৃষ্ট বলে গ্রহণ করতে হয়। পুনরায় এই জগং-সংদার অসংখ্য তুঃথক্লেশপরিপূর্ন। দেজন্ত প্রমেশ্বর যদি স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিশ্বস্থাণ্ডের স্রষ্টা হন ত, তাঁকে নিষ্ঠুরতা-দোষ্টুষ্ট বলে গ্রহণ করতে হয়। বলাই বাহুল্য, প্রমেশ্বরকে এইভাবে (कांश्कृष्टे वरल आमता श्रहण कत्रराज भातिना।

বেদান্ত দর্শনে তাঁকে বলা হয়েছে: "পর্জ্যবং" অথবা মেঘের মত। মেঘ পক্ষপাতহীনভাবে, সদয়ভাবে একটী ক্ষেত্রের উপর বারিবর্ধণ করে, তাতে সেই স্থানে প্রোথিত প্রত্যেক বাজই সমানভাবে জলসিক্ত হয়। তা' সত্ত্বেও, পরে দেখা গায় যে, সেই সব বীজ থেকে উছুত বৃক্ষে রক্ষে বহু প্রভেদ আছে—কোনো বৃক্ষ স্থমিষ্ট ফল দেয়, কোনো বৃক্ষ বিধাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু এই সব প্রভেদের জন্যু মেঘ দায়ী নয়, একেবারেই দায়ী কেবল সেই সেই বীজেরাই স্বয়ং। একই ভাবে, সংসারে জীবে জীবে অসংখ্য প্রভেদ, এবং সাংসারিক জীবগণের অসংখ্য তৃংথের জন্যু সেই জীবই একমাত্র, সম্পৃত্তিবে দায়ী, অন্ত কেহু নয়, শীভগবানও গন। এই মূলীভূত তত্ত্বটা অতি স্কুণের ভাবে প্রকাশিত হয়েছে গীতার সেই মহামন্ত্রেং—

"উদ্ধরেদান্মনান্মানং নান্মান্মবসাদয়েং। আবৈম্বকান্মনো বন্ধরাক্ত্রৈব

রিপুরাম্মনঃ॥" (গীতা ৬ — ৫)

"নিজেই নিজের উদ্ধার কর,

করেনি আহ্বায় অবসর।

আ্রা আ্রার বন্ন সনাতন আ্রা আ্রার শক্র ভীষণ॥"

এই ভাবে, ভারতীয় মতে, বন্ধ মোক্ষ, সৃষ্টি মৃতি প্রই জাবের নিজের কর্মাফলান্ত্রসারেই হয়। এই জগতেও, স্ব কিছুই জীবের কর্মান্ত্রসারী—ব্য কিছু পায়, বা পায়না—ব্য কিছু হয়, বা হয়না—যা কিছু করে, বা করেনা—স্বই তার নিজেরই কর্মান্ত্রসারী। কর্মবাদান্ত্রসারে তায়ের আমোঘ বিধানান্ত্রসারে, এর আর বাতায় বাতিক্রম হয়না কোনোক্রমেই।

সেক্ষেত্রে, ভারতীয়-দর্শনে দ্যা, দান বা প্রত্থাহের স্থান কোগায় ? যদি আমরা কর্মবাদে বিশ্বাসী হই; যদি আমরা মনে করি যে আমরা এই জন্মে যা কিছু হয়েছি উন্কিছু পাচ্ছি তা' সবই আমাদের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মের ফলস্বরূপই মাত্র—তাহলে অক্তদের নিকট থেকে কানো অক্তগ্রহ বা দান আমরা নিতে পারি কি করে; বারণ, কর্মবাদামুদারে, পূর্বেক্য না করলে, পরে ফল লভি প্রে অন্তন্ন না করলে, পরে প্রাপ্তি—অসম্ভব। এরূপে কর্মবাদামুদারে, দ্যা, কুপা, করুণা, অমুগ্রহ করে দান করা কোনোক্রমেই সম্বব্য বা যুক্তিসঙ্গত, আয়ায়ুমোদিত নয়।
এমন কি স্বয়ং শ্রীভগবান, অথবা প্রমাজননীও আমাদের
দ্যা, কপা, করুণা, বা অলগ্রহ করতে পারেন না
কোনোদিন।

অথচ আমাদের ধর্মপ্রাদিতে বারংবার প্রমেধ্রকে প্রমককণাময়, বন্ধমোক্ষকারক, স্বর্গম্জিপ্রদাতা প্রভৃতি বলে প্রতি-নিবেদন করা হয়েছে। ধথা—উপনিষদ্ বল্ডেনঃ—

"নারমাত্রা প্রবচনেন লভো। ন মেধ্যা ন বছনা শতেন। সমেবৈষ বুধুতে তেন লভ্য

> স্ত প্রের রুণুতে তছাং স্বাম্॥" (কালোপনিবদ্ ২–-২৩)

"এই সাথা হরনা লভা তকালোচনা দারা অথবা মেধা, কিয়া শাস্ত্রবাণী সারাংসারা। তিনি বরণ করেন যারে সেই লভে তাঁরে তারি কাভে করেন প্রকাশ তম্ব অনিবারে॥"

পুনরায় ঃ---

"দ বিধকদ্ বিধবিদা মুযোনির-কালকারে। গুণী দ্ববিদ্যঃ। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেদঃ

> সংসার মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ॥" েধেতাথতরোপনিষদ ৭৬—১৬)

"তিনি বিশ্বজ্ঞ বিশ্বকারক তিনি স্বয়ন্তু কালধারক তিনি সপ্তণ গুণশাসক তিনি প্রধান-জীব-চালক তিনি সবজ্ঞ ভ্রপালক তিনিই বন্ধ-মোক্ষ প্রাপক।"

একই ভাবে, গীতা বলছেনঃ

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত তং প্রসাদাং প্রাণ শান্তিং স্থানং প্রাপ্যাসি শাশ্বতম"॥ ্ গাতা ১৮—১১ )

"স্বভাবে তারি শ্রণ ল্ভ সদা ভারত। প্রসাদ তারি আনবে প্রা শাস্তি অবির্ভ শাশ্বত স্থান আনবে, জেনো একত্রে নিয়ত সর্বভাবে তারি শরণ গও সদা ভারত !"

#### পুনরায়:---

"সর্বধর্মান্ প্রিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

' অহং বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িয়ামি, মা গুচঃ।"

(গীতা ১৮—৬৬)

"সর্বধর্ম ভ্যাস করে ভূমি
লওহে আমার শরণ।
দেব আনি ভোমা মুক্তি আমি
করি পাপ সংহরণ।
শোক ব্যাকুল হয়োনা সদা।
ক্ষণে ক্ষণে অকারণ
সর্বধর্ম ভ্যাসকরে' ভূমি
লও, হে মোর শরণ॥"
একই ভাবে, শ্রীশ্রীচণ্ডীও বলছেনঃ—-

বাং স্ততা স্তত্যে কা বা ভবস্থ প্রমোক্তয়ঃ॥" (শীশীচণ্ডী ১১ --৭)

> "সবভৃতস্বরূপা জননী স্বৰ্গ-মূক্তি-প্রদায়িনী। তব আরাধনা কালে হবে কি বা স্বতি স্থােহিনী॥"

#### পুনরায়---

"সর্বস্থা বিদ্ধারণেও জনতা হাদি সংস্থিতে। স্বর্গাপ্রর্গাদে দেবি নারায়ণি নমোস্ততে॥" ( শ্রীশ্রীচণ্ডী ১৮—৮ )

বুদ্ধিরূপে বিরাজিতা

সর্বজন চিত্তে যিনি

নমি তাঁরে নারায়ণী

স্বর্গ-মোক্ষ-প্রদায়িনী॥"

এন্থলে পুনরায় প্রশ্ন এই যে, কর্মবাদের পার্যে এই ঈশর-কুপাবাদের স্থান কোথায়? জীবের সব কিছুই স্বপ্রচেষ্টা জন্ম, স্বর্মজাত হলে—কারো কোনোরূপ দয়া, করুণা, কুপা, প্রসাদ, অন্প্রহাদির কোনো প্রয়োজন ত তার একেবারেই নাই।

শতা একদিক থেকে এসবের তার কোনোরূপ প্রয়ো-জন নেই একেবারেই। এ সব ব্যতীতও সে অনায়াসে শক্তিলাভ করতে পারে স্বদাধন স্বারাই। তা সত্তেও, ঈশ্বর কুপাবাদের অতি প্রয়োজনীয় স্থান আছে ধর্ম-তত্তে। কারণ, এই ঈপরক্রপাবাদই জীবেশবের সম্বন্ধের প্রকৃত রূপটী উদ্ভাষিত করে সগৌরবে। কি সেই রূপ ? দেই রূপ হল নিকটতম, নিগুটতম, মধুরতম, স্থল্রতম প্রীতির রূপ। খ্রীভগবানের সঙ্গে আমানের সম্পর্ক শাসক-শাদিত, রাজা-প্রজা, মালিক-মজত্বরের সম্পর্ক একেবারেই নয়। এই সব সম্বন্ধে দাবী-দাওয়া, অধিকারাদির প্রশ্নই रु ७८ अधानं, প্রাণের মিলনের কথা যার বাদ। যেমন, মজতুর মালিকের আদেশে কাজ করছেন, এবং তাঁর প্রাপ্য মাহিনা ও অক্তাক্ত স্থযোগ-স্থবিধা 'কড়ায়পণ্ডায়' মালিকের নিকট থেকে আদায় করে নিচ্ছেন। এর মধ্যে আর অন্ত क्लाता कथा त्नहे—त्यह त्नहे, मथा त्नहे, तथा त्नहे, প্রীতি নেই,-পরম্পর হৃদয়-বিনিময় নেই, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের স্পর্ন নেই, মনের সঙ্গে মনের মিলন নেই, আছে কেবলই একপক্ষে কঠোর শাসন ওবাধ্য হয়ে কিছু অনিচ্ছা-ক্লত অধিকার দান উপায়ান্তর না দেখে; এবং অপর পক্ষে অবিরত অধিকার দাবী, 'ভুম্কি', 'চোথরাঙানো', ধর্মছটের ভয় দেখানো প্রভৃতি চলাকৌশল। এই ভাবে মজতুর বা শ্রমিক অবিরত ভয় দেখিয়ে, ভমকি দিয়ে, 'মাখি লাল করে' 'বিবাদ বিসংবাদ' করে তার পান।

কি হ, আমাদের ধর্মত্বান্ত্সারে ঈশ্বর-জানের সদক্ষ
এরপ শুদ্ধ, কঠোর—নিবাদ-বিদ্যবাদ্যুলক সদক্ষ একেবারেই
নয় এবং এতে বচ্দা করে, ভয় দেখিয়ে, 'হুম্কি দিয়ে',
'চোথ রাভিয়ে', 'জোর করে', নিজের গ্রায়া অধিকার,
গ্রায়ান্ত্রগ প্রাণা 'আদায় করে' নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা।
উপরস্থ ঈশ্বর জীবের, পর্মজননী-সন্তানের সম্বন্ধ, মধুরত্ম
প্রাণের সম্বন্ধ, স্থল্দরত্ম প্রীতির সম্পর্ক, নিকটত্ম পরমান্মীমের সম্বন্ধ। স্থতরাং এতে একপক্ষে যেমন সরোষ,
সদস্ত, সগর্জন, দাবী-দাওয়া, জোর করে আদায় নেই; আছে
তার স্থলে কেবলই নীরব, বিনীত, সপ্রন্ধ, প্রার্থনা; অপর
পক্ষে, ঠিক তেমনি নেই অনিচ্ছাক্ষত, ভয়্মজনিত, ক্রোধসমন্থিত 'মঞ্কুর'; আছে তারস্থলে অকাতরে, আনন্দভরে,

স্বেচ্ছার দান। জীবেশবের এই স্থমনুর সম্বন্ধ স্পষ্ঠ করবার জন্মই ভারতীয় দর্শনে একপক্ষে "প্রার্থনা" এবং স্বন্থপক্ষে "সম্প্রহে"র কথা এরূপ বারংবার বলা হয়েছে।

"প্রার্থনা"র অর্থ এস্থলে এই নয় যে, আমরা নৃতন কোন বস্তু ভিক্ষা করব—যা আমরা আমাদের নিজেদের কর্ম দিয়ে অর্জন করিনি। "প্রার্থনা"র অর্থ এস্থলে কেবল এই যে, যা আমাদের নিজেদের কর্মান্ত্রদারেই প্রাণ্য, তা' আমরা পরমেশ্বরের নিকট দাবী রূপে উদ্ধৃতভাবে উপস্থাপিত না করে, তাঁরই স্বহস্তের দানরূপে সবিনয়ে যাক্লা করব। একই ভাবে "দয়া বা অন্ত্রহের" অর্থ এস্থলে এই নয় যে, ঈশ্বর রূপাপ্রক, প্রসাদরূপে আমাদের এমন একটা বস্তু বা ফল দিচ্ছেন, যা আমাদের কর্মান্ত্রদারে আমাদের প্রাণ্য নয়। "দয়া বা অন্ত্রহের" অর্থ এম্বলে কেবল এই যে, আমাদের কর্মান্ত্রদারে প্রাণ্য বস্তু বা ফলই তিনি কোনোরূপ দাবী-দাওয়া, আদায় প্রভৃতির অপেক্ষা না রেথে, স্বেচ্ছায়, সানন্দে সাগ্রহে আমাদের দান করেন। "প্রার্থনা" ও "দান" এই শব্দ তৃটীকে এক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ অথেই গ্রহণ করতে হবে, সাধারণ অর্থে নয়।

লৌকিক দৃষ্টান্তও দেখুন। পিতার নিকট পুত্র আইন বলেই সামাজিক অফুশাসনামূসারেই অনেক কিছুই দাবী-দাও্যা, আদার প্রভৃতি করতে পারেন—-ভরণপোশন, শিক্ষা, স্থাস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি। কিন্তু কোনো পুত্র কি তা করেন? না, কদাপি নয়। বরং পুত্র তার ক্যায্য প্রাপ্য, অধি-কারাদির কথা একেবারেই উথাপিত না করে, পিতার নিকট সেই সব প্রার্থনা করেন, সেই সবের জন্য 'আবেদন-

শাবদার'ই কেবল করেন, অন্ত কিছুই নয়। পিতাও স্বেচ্ছায়, সানন্দে তাকে সেই সব খেন "দান" করেন। এই ত হল পিতা-পুত্র, স্থা-স্থী, পতি-পত্নীর মধ্যে স্থুমধুর প্রীতির, প্রাণেব সমন্ধ। এতে 'অধিকার' থাকলেও, 'দাবী' নেই,আছে কেবলই সকাতরে 'প্রার্থনা'। দিতে বাধ্য হলেও, 'মঞ্জুর' নেই, আছে কেবলই সানল 'দান'। কি অপুর্ব এই সম্বন্ধ। এরপ সম্বন্ধ না থাকলে ধর্মইত বুগা। এই কারণে, দমন্ধটীকে যে কোনো উপায়ে রক্ষা করবার জন্মই ভারতীয় ঋষিরা কর্মবাদের পাশাপাশি ঈশ্বরক্রপাবাদের অবতারণা করতে সাহসী হয়েছেন সগৌরবে। ঈশ্বর ত কিছু বাধ্য হয়ে করতে পারেন না। কিন্তু অন্য দিকে তিনি স্বীয় স্বরূপের বিক্লম্বেও নিজে যেতে পারেন না; স্বক্লত নিয়মও নিজে ভঙ্গ করতে পারেন না। স্বরূপতঃ, তিনি পক্ষপাতহীন, স্থায়-নিষ্ঠ : অথচ প্রমক্রণাময়। পুনরায়, কর্মবাদ তার নিজেরই নিয়ম, তাও ত রক্ষা হওয়া প্রয়োজন দর্বফেত্রেই। এই তুটী দিকই অতি স্থন্দর ভাবে রক্ষিত হয়েছে ভারতের এই भीतिक "मग्ना-ठरव" ७ "मान-ठरव"।

"দয়ারূপ।" পরমাজননী এই মহাতরেরই প্রতীকস্বরূপা।
তিনি তার সমস্ত আলোক, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত অমৃত
অকাতরে বিতরণ করে চলেছেন বিশ্ব হ্বন মাঝে, কোনো
দাবী-দাওয়ার অপেক্ষা নারেথে, স্বেচ্ছায়, সানন্দে, স্বরূপবশে। আমরা সেই প্রকারের উপযুক্ত কর্ম করতে পার্বেই
দর্শন করতে পারব সেই আলোক, উপভোগ করতে পার্ব সেই আনন্দ, আস্বাদ করতে পারব সেই অমৃত। এর চেয়ে
বড় আর কি আছে ?





( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

নিতে বাউরী জেগে আছে।

'ওর মনে একটা স্থপ্ত জালা মাথা চাড। দিয়ে ওঠে। ছোট মেয়েটা ঘান ঘান করে কাঁদছে—সারাদিন পেটে দিতে পেরেছে একট ফানে মাত্র।

কায কেউ তাকে দেয়নি।

এখন মার কাষ দেবে কে ? চাষ আবাদ চুকে গেছে। ধান উঠে গেছে। তুচার কানি আথ, আলু যাদের আছে তারাও নিজেরাই চাষীবাদী। বামন চাষী নয়— নিজেরাই গায়ে গতরে থাটতে পারে।

...বাধা হয়েই ওরা বেকার।

ধরণী মৃথুযো সেই ঘটনার পর থেকে কেমন যেন সার। গ্রামে বাম্ন পাড়ায় রটিয়ে বেড়িয়েছে নিতের বদমেজাজের কথা। তাকে কাষ দিলেই নিদেন ফৌজদারী বাধাবে দে মুনিবের সঙ্গে।

ডাকতে এসেছিল ছাম্ম দাস। দোকানে কাষ করবি নিতে গু

ছান্থ দাস আর পান্থ দাস-এর দোকানে কায করতে কেউ চার না। 'থাটুনির শেষ নেই। রাতবিরেতে গাড়া আর মালপত্র নিয়ে আস যাও বাকুড়া আর তুর্গাপুর। বন-শাহাড আর দামোদরের দিগন্ধপ্রসারী বালিয়াড়ি পার হওয়। গাড়ী নিয়ে মানেই---নিজেই গরুর মত যোয়ালে কাঁধ লাগিয়ে ঠেলা একই কথা।

ধান তাই দেখতে দেখতে গ্রাম খেকে উপে যায়- -আশপাশের সব গ্রাম থেকেই।

কোমরে করে বস্তা বস্ত। ধান তোল গাড়ীতে, আবার মহাজনের গদিতে নামিরে কাঁটায় তুলে ওজন দাও।

গতর ছিচে যায়।

তারপর আছে রাতবিরেতে দামোদরের আঘাটায় চালের বস্তা পাচার করা।

থানা পুলিশের নজর এড়িয়ে এসব কাথ করতে হবে। ধরা পড়লেই জেল, না হয় পুলিশের গুতো।

ছামুদাস আশা করেই এসেছিল, নিতের মত যোয়ান পেলে কাষে লাগে, তাছাড়া বলিয়ে কইয়ে আছে। মহাজনের ঘরে ও কাষ সেরে আসতে পারবে। —বেশী রোজ ছব। রাতবিরেতে গাড়ী লিয়ে গেলেও রাত বেরুণ।

— মাতবেঞ্জণে দরকার নাই গো। বলছি তো লারবো।

নিতে জবাব দেয় সোজা।

হকানি জমি কোনরকমে আলু করছে, তাই এথন সঙ্গল। পরে কি করবে জানেনা সে।

তপুরের নির্জনতা জাগে কাইবোড়ের ধারে। ওদিকে কাকুরে ডাঙ্গা—বনসীমা শেষ হয়ে এসে স্থক হয়েছে মাঠের পরিক্রমা।

···নেমে এমেছে চডাই- -নীচের দিকে।

···কালিকালি বেতের বেড়া দিয়ে নেমে এদেছে জমিগুলো উৎরাইএর কোলে কাইবোড়ের ধারে।

ছায়াঘন ঠাইটায় নির্মলতা নেমেছে।

শাসরিক প্রাছের থাতে জমেছে মাঠের ছোলা জল।
শাসরিক প্রাছর, এই থানেই এখনও সব্জের একটু আভা
দিকে আছে। ত্চারটে আখক্ষেত, মাঝে মাঝে আল্
গাছের সবুজ দীমানা—কোথার ফ্টেছে কুস্মফুলের ঘন
লাল ফুলগুলো।

···নিতে জল সিয়াত করছিল আলুর ক্ষেতে; আথ ক্ষেতে শন্শন বইছে হাওয়া, ফুলকোগুলো সাদা বেগুনী মেশা রংএ কেমন ম্যুরক্ঠী আভায় আকাশ ভরে তুলেছে।

হঠাং কার আর্ত্ডীংকারে চমকে ওঠে নিতে।

জলের ওধারে কেয়া ঝোপের আড়ালে একটা বড় বউড়ি গাছের ডালে কে যেন ঝুলছে।

নড়ছে দেখটা—হাত পাগুলো তার অসহায় যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কেমন যেন একটা চাপা আর্তনাদ ভেসে ৪ঠে।

গাছের কাছে গিয়েই অবাক হয়!

বেজা!

···বেজা বাউরী ভালে ঝুলছে, গলায় দড়ি দিয়েছে বোধহয়।

অস্থ্ বন্ত্রণায় ত্রোথ ঠেলে বের হয়ে আনে। হাত-

পাওলো তথনও দাপাচ্ছে, আর মুথ দিয়ে ঠেলে বের হয়ে মাদছে জিবটা।

···হাক্র ঘোষ চীংকার করছে দড়িটা কাট নিতে।

···নিতে গাছে উঠে যায় তরত্রিয়ে—

হাক ঘোষ ওর জ্ঞানহীন দেহটা ধরে ফেলে—শুইয়ে দিল, ...নিতে ততক্ষণে ভাঙ্গা মাটির একটা গোলায় কাই-জ্ঞাড় থেকে জল এনে মূণে চোথে ঝাপটা দিক্তে।

—শালো মরতে আইচিস ইয়ানে! হাঁগ শালো?

···কেমন যেন চোথ মেলে চাইবার চেষ্টা করে বেক্স।
বিভ বিভ করে কি বলছে।

…মরলেই ভালো ছিল উটোর গো।

·· উঠে বদেছে বেজা, কেমন থেন হাপাছেছ !···

হীক ঘোষ জবাব দেয়-—কালে তে। সমাইকে মরতে হয় নিতে। বেঁচে থেকে আর লাভটা কি বল ? কিন্ধক মরে কে ?

ভেধু এই মাত্র।

শৃত্য অসীম দিগস্থে কোথার আকাশ মিশেছে—একটা পাথী সেই দিক থেকে উড়ে আসছে—এদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

-—ঘরকে যেতে পারবি বেজা ? বেজা নিতের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। জবাব দেয় না।

—চল !

গাঁয়ের দিকে কিরছে তারা।

নিতে দেখেছে—জানে, বেজার হৃঃখটা কোনখানে। আরও বেজেছে হৃঃখটা—গতরও ভেঙ্গে, পড়েছে। বৌটার কথা জানে সবাই।

দরকার হয় চুরিই করবে।

কিন্তু চমকে উঠেছিল দেদিন—হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছে প্রক্লত চোর কে? তার জানবার আগেই বড়বাবুরা কবে তাদের সংসারের শাস্তি শুধু বেঁচে থাকার নির্ভরটুকুও যেন চুরি করে নিয়ে গেছে।

বড়বাবুর ওই জীবনের ধানে সেদিন হাত দিতেও গুণা বোধ হয়েছিল তার। ফিরে এসেছিল।

্বেজাও আজ তাই বোধহয় মরতে গিয়েছিল কি নিদারণ ঘণা আর হতাশায়!

শাস্ত ঝিমিয়ে পড়া গাঁয়ে ঝড় ওঠে—ঝড়ের স্বচনা আগে হতেই দেখা দিয়েছিল, হঠাং আজ প্রকাশ পেয়েছে।

দেই দক্ষে নেমেছে বজ্লাঘাত; আকাশ কোল থেকে মাটি অবধি নেমে এদেছে মৃত্যুন্থী আগুনের ঝলক, ঝলদে দিয়েছে দবুজ বনভূমি—বাড়ী ঘর দব কিছু। জলে উঠেছে ঘ্রবাড়ী দর্বনাশা দেই আগুনের শিথায়।

···স্তর হয়ে যায়, কামারপাড়ায় সতর্কিত সেই বজাঘাতে!

তারকবার শেষ অবধি রাজী করিয়েছিল, গোক্লের ও রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। চুরির কেসে পড়েছে— হাতে নাতে ধরে ফেলেছে তাকে। মালপত্র কিছু সঙ্গে ছিল না, না থাক রাতত্পুরে গৃহস্থের বাড়ীতে গোক্লের মত একটা দাসী লোকের প্রবেশ করাটাই চ্রির চেষ্টার পথে যথেষ্ট প্রমাণ।

সাজাও হয়ে থাবে। নিদেন কয়েকমাস জেল।

এ গোক্লও জানে। তৃব্তার বিনিময়ে যদি বাড়ী-ঘরটা মেরামত হয়ে যায়, ছচার মাদের থোরাকী ধান পাওয়া যায়—তাইই লাভ। সাতপাচ ভেবে তাই মত দিয়েছিল গোকুল।

চুরির কেস উঠেছে কোর্টে। হাজির হয়েছে এমোকালী —ভুবন, বুড়ো অতুল কামারও রাজসাক্ষী হিসাবে।

তারকবাবু দেদিন অন্য মামলার কাথে দদরে গেছে; মালি-মামলা তার লেগেই আছে।

বাধান বটগাছঘের। মিষ্টির দোকানে বসে চা থাচ্ছে, ওদিকে গোকুলও বদে আছে চেয়ারে। তাকেও চা মিষ্টি থাওয়াচ্ছে তারকবাবু; বেশ হেদেই কথা বলছে গোকুল।

ং হঠাৎ কালীচরণের নন্ধর পড়তেই থমকে দাঁড়াল সে।

—মামা! খুব্যে পিরীত গো উদের।

কেমন থেন একটা সন্দেহ করছে কালী। ভূবন, অতুলও দাঁড়াল। গোকুলের কোন জ্রুকেপ নাই—অমন মামলা তার কাছে চিন্তার বস্তই নয়।

হঠাং তারকবাবুর নজর পড়তেই, তারকবাবুই ভাকে তাদের—আরে কমোকার যে! এসো —চা খাও।

অতুল সেই খানেই নমস্কার করে-—আজে, উতো খাই না। আপনি সেবা করুন।

তারকবাব দেখল ---কালী, ভুবন মাথা নোয়ালনা তাকে দেখে। ওরা এগিয়ে গেল।

কোর্টে তথন উকিল মোক্তাররা খোরাঘুরি করছে। হাঁক ডাকও ফুক হ্যেছে।

···দেই প্রকাশ্য ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে দেদিন গোকুল কথাটা প্রকাশ করে—জজের সামনে।

- —চুরি করতে গিয়েছিলে ?
- —আজেনা! যথাধন্মো বলছি।

গোকুল হাতযোড় করে গদগদকণ্ঠে জবাব দেয় যেন বিনয় এবং সত্যের মৃতিমান অবতার।

---তবে ?

মাথা চুলকাতে থাকে গোকল। এদিক ওদিক চাইছে। তারকবাব ও দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন। তার দিকে চোথ পড়তে গোকুল যেন কেমন কাচু মাচু করে।

--জবাব দাও।

এ জবাব দিতে গোক্লের মহয়ত্ত্ব—অবশিষ্ট সম্মানের মূলে যেন বাধে। তবু তারকবাবু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গুর দিকে। অনেক দিয়েছে তারই মূল্য যেন কড়াক্রান্থিতে আদায় করে নিতে এসেছে আজ তারকরত্ব ওর কাছ হতে এই প্রকাশ্য কোট-এর মধ্যে।

জবাব দেয় গোকুল।

—আজে কামারদের বাড়ীর বোএর সঙ্গে আমার ঘটনা ছিল—এতের বেলায় যেতাম, দিদিন ধরা পড়ে গেলাম—

চমকে উঠেছেন যেন জজদাহেব—কি বললে ?

- —আজে ভ্রন কামারের বৌএর দঙ্গে আমার ঘটনা ছিল কিনা—তাই চুরির কেদে ফেলিয়ে—
- ··· চমকে ওঠে ভূবন। ··· পায়ের নীচে থেকে ধেন মাটি সরে যাচ্ছে।

এতদিন যাকে নিংশেষে ভালবেসে এসেছে, ঘরবেঁধেছে

সেই কলম-বৌ কিনা শেষকালে ওই ঘুণ্য শন্মতান চোরটার সঙ্গে ···

#### --ভুবনদা !

এমোকালী ইম্পাতে গড়া একটি মান্ত্র! মৃহতের মধ্যে তার তির্থক দৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে গেছে ওদের চক্রান্ত। তারকবানুকে এথানে দেখে এমনি একটা কিছুরই কল্পনা করেছিল সে।

তাই একথাটা তার কাছে নোতুন ঠেকেনি। ভুবন ওর ডাকে প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করে।

অতুল কামারের বুড়ো শরীরে যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে রক্ত মোত; সাধারণ সোজা মাহুষটি আজ সব ভয় ঠেলে সরিয়ে এই এজলাসেই প্রতিবাদ করে ওঠে।

—মিছে কথা হুজুর। ঘরের বৌএর নামে এই মিছে অপবাদ দিছে উ এই দরবারে। তুমারও তোমা ছিল ঠাকুর—মায়ের নামে দিব্যি করে বলদিকিন—যা বলছ তা অজবল সত্যি! বলো—

জজসাহেব বুদ্ধের উত্তেজিত মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন। কথাটা তিনিও সন্দেহ করেছেন। অপরপক্ষের উকিল বাধা দিয়ে ওঠে,—ইওর অনার।

আসামীকে জেরা করতে পারে উকিলই, ফরিয়াদী
নয়।

··· ওরা থামিয়ে দিল অতুলকে।

কালীচরণ মামাকে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বুড়োর জীর্ণ চোথে জল এসে গেছে। তেন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভুবন।

দিনের সব আলো, ওই বটগাছের ছায়াছের। জায়গাটা, কোর্টের বাইরে মটর ষ্ট্রাণ্ডের কর্মন্থর পরিবেশ, সব কেমন হারিয়ে গেছে তার চোথের সামনে হতে। আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারিদিক।

- ••• ওরা এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে।
- -- ভনছেন! ও মশাই।
- —উকিলের মৃহুরী তক্ষে তক্ষে ছিল। এগিয়ে এসে পথ আটকাল।
  - —আঙ্গে আমার ফিটা।

কালীই জবাব দেয়,—আপনার ফি! আমরাতো সাকী। ফস্ করে জবাব দেয় লোকটা—তালে কোট শেষ না হওয়াতক চলে যাচ্ছেন কেন। কিরে চলুন। পাঁচটায় কাছারী ভাঙ্গবে তবে ছুটি পাবেন।

অতুল কামারের একদণ্ড যেন এখানে মন টিকছেনা।

কতুয়ার পকেট হাতড়ে একটা আবুলি বের করে দিতেই
লোকটা বিনাবাক্যবায়ে চূপকরে সরে গেল। ওরা বের

হয়ে আসে।

···মনে মনে ফুঁসছে ভ্বন। স্তব্ধ হয়ে গেছে অতুল কামার।

বুড়ো বয়সে—মান্থবের একি রূপ সে দেখছে—তারক-বাবু ব্যস্ত হয়ে কোন মুহুরির সঙ্গে চলেছেন। ওদের দিকে চাইবার সাহস্টুরুও নেই।

#### —মামা! একটু জলথাবা না?

বুড়ো অতুল কামার কালীর ডাকে ম্থ তুলে চাইল।

কি ভেবে জবাব দেয়—লগীতে উঠে ঘর চল, ইথানে
থাকতে মন চায় না।

- —একবার মহাজনের গদিতে যাবে। নি, এলাম **যথন** সদরে। মালপত্তর কিছু বায়না দিয়ে যাবো।
- তুরা যা। আমাকে লরীতে উঠিয়ে দে। ঘর যাবো।

  ভূবন আর বুডোকে তুলে দিয়ে কালী সহরের দিকে

  চণে গেল—কান্ধ দেরে পরের বাদে ফিরবে।

#### …স্তব্ধ হয়ে বদে রয়েছে ভূবন আর অতুল।

তৃত্বনেই নির্বাক। কি এক প্রাপ্ত আঘাতে মুষড়ে পড়েছে তারা। কথা বলেনা, যাত্রী বোঝাই বাসটা এগিয়ে চলেছে সদর থেকে দামোদর ঘাটের দিকে।

সবুজ শালবন ঢাক। চড়াই উৎরাই পার হয়ে চলেছে বাসটা।

বেলা পড়ে আসছে, শালবনে এসেছে নোতুন পাতার সমারোহ---কোণায় ফুটেছে্ পলাশ ফলের ঘন লাল আস্তরণ।

··· আর সকালের মত দেঁতে।-হাসি হেসে আপ্যায়ন করে না বড়বাবু, কেমন অস্বস্তি বোধ করে।

অতুল কামার ওদের দিকে চেয়ে থাকে।

…হাওয়া হাকছে বনে বনে।

ঘুণাভরা চাহনি।

শীত গিয়ে আসছে বসন্ত আর গ্রীমের আগমনী। বাতাসে-বোদে সেই উত্তপ্ততার আমেজ।

বুড়ো যেন হাপিয়ে উঠেছে।

···বন পার হয়ে ভাঙ্গার ধারে মহুয়া গাছের ছায়ায় বস্লো।

েরোদের আঁচ থেন ভাঙ্গায় লি লি করছে হাজারে। বিসর্পিল রেথায়; উৎরায়ের শেষে মাঠের বৃক ছাড়িয়ে আবার শালবনের সীমানা উঠে গেছে দ্রদিগন্তের দিকে। কেমন অসাড় শৃক্ততা এর চারিদিকে।

নাঝে মাঝে সেঁয়াকুলের মুপি ত্ একটা, ছোট ছোট বনফুলের লাল গোলাবী আভায় পাতা অবধি ঢাকা পড়ে গেছে। দূর বনের সনুজে জেগে উঠেছে মাঝে লাল পলাশ ফ্লের স্তবক। পুঞ্জ পুঞ্জ লাল গেরুয়া ডাঙ্গার সঙ্গে মিশে কেমন একটা বেদনা-রঙ্গীণ আমেজ আনে।

—মামা! এখনও বদে রইছ!

···ভাক ভূনে ওর দিকে চাইল অতুল, কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে।

পরের বাদে ফিরেছে কালী।

<u>— কুই ৷</u>

অতুল কোনরকমে জার্ণ দেহটা নিয়ে উঠে দাড়াল।
ডাঙ্গার মুখেই তারকবাবুর বড় বাড়ীটা চোথে পড়ে—
রাজ্যিজোড়া প্রাচীর। ডাঙ্গার নীরস বন্ধুর মাটিতে
বাগান গড়ে তুলেছে।

…চল ।

এগিয়ে আসছে ওরা। জীর্ণ অতুল গদার গায়ের মৃন্ধু অতীত আর নীরব শপথের মত ঋজু কঠিন আগামী ভবিগ্যং এই কালীচরণ।

বেলা পড়ে আসছে।

লালচে হয়ে উঠেছে পশ্চিম আকাশে দিনের শেষ স্থা।
কি এক অসহা নীরব বেদনায় সে ফেটে পড়ছে সারা
ধরণার আকাশ বাতাসে।

বাতাদের আগেই কথা ছোটে।

দারা গ্রামে আজ কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। হাট-তলার বাইরে, মদনার চায়ের দোকানে—এ বাড়ীর বৈঠক-খানা—কার দাওয়ায় সংবাদটা বেশ রসাল আলোচনায় ফেটে পড়ে।

অবনী মৃথ্য্যেই এ আড্ডার মধ্যমণি। বেশ জোর গলাতেই আজ ঘোষণা করে।

—সিঙ্গিং সিঙ্গিং ওয়াটার ড্রিঙ্গিং।

শিবস্ ফাদার নেভার থিকিং" হ ছ বাবা। তাই বাল মেয়েটা এত ফুদফাদ করে কেন ?

সতীশ চাটুয়ে অনেকদিন পর যেন বলবার একটা কিছু পেয়েছে। তারকরত্রবাবুর বৈঠকথানার আদরে আজ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে।

— আগেই আমি ধরেছিলাম বড়বাবু; মেয়েটা লষ্টা— চাউনি কেমন যেন।

ফোড়নকাটে অবনী—তোমার দিকে ও নঙ্গর দিয়েছিল নাকি গো ?

সতীশ ভটচায সবে গরম চা-টা হাপুস করে গলায় ঢেলেছিল, অবনীর রসিকতায় একটু অপ্রতিভ বোধ করে, তাড়াতাড়ি করে কোনরকমে গিলে একটা জবাব দিতে যাবে—গলায় আটকে গিয়ে ছটফট করতে থাকে। কাসতে থাকে বেদম।

আহা নাম করছে গে । সতীশ আরও একট গোপন খবর দেয়।

—দেখ, ওই অশোকবাৰু যেন কেমন ঢালছে।

তারকরত্ব আর অবনীর মধ্যে কেমন একটা নুথ চাওয়াচায়ি হয়ে যায়। গোকুল চুপ করে বদে আছে।

কেমন থেন এসব তার ভাল লাগে না।

বাইরে এসে দাড়াল।

নিমুম রাত্রি, ঘরের ভিতর থেকে ওদের কুশ্রীরসিকতার শব্দ ভেসে আসে। কার নিরপরাধ ছটো চোথের চাহনি মনে পড়ে। ক্ষুধার্ত একটি লোককে সেদিন পথ থেকে ভেকে নিয়ে গিয়ে তাকে খাইয়েছে। তৃক্ষায় একদিনও জুগিয়েছে অ্যাচিতভাবে পানীয়।

···আজ তেমনি একটি মেয়ের নামে প্রকাশ কোটে ঘোষণা করে এসেছে জঘ্যতম কলত্ব আর অপুমানের কাহিনী, যার বিনুমাত্রও স্তান্য।

এত চ্রিডাকাতি খুন্থারাপি করেছে গোকুল— অনেকের সর্বনাশ করেছে—কোন অস্থােচনা বিশেষ হয় নি। কিন্তু আজ মনে হয় মহাপাপ করেছে দে।…

কাদছে কদম বৌ।

নিরক্ত অন্ধকারস্তব্ধ থামের বাতাদে ওর কান্নার জ্র মিশেছে সবই শুনেছে দে।

ভূবন কিছু বলতে পারেনি, সদর থেকে ফিরে গুম হয়ে বসেছে দাওয়ায়। রোদে তেতে পুড়ে এসেছে, অশোকও এসেছে মামলার থবর নিতে। ওর দিকে চেয়ে থাকে ভবন, আর্ত অসহার চাহনিতে।

∙ কি হল ভুবন !

চমকে ওঠে অশোক। · · · কদম-বৌ হাত-পা ধোবার জল এনেছে ব্যস্ত হয়ে; গেলাসে তৈরী করেছে গুড়ের সরবং।

হঠাং ভূবন উঠে পড়ল, মনে ওর একটা চাপা ছাণা আর অসহায় সন্দেহের প্রকাশ; অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

—হাতপা ধ্য়ে স্থান্তির হও!

কদম স্বামীকে অন্তনর করছে। হঠাং ফেটে পড়ে ভবন।

-—গোকলোর সঙ্গে তুর কি ঘটনা আছে বল ?

অবাক হয়ে যায় কদম - নুথ চোথের সব রক্ত নিমেষের

মধ্যে মুছে যায়। আতিনাদ করে ওঠে—ইকি বল্ছ!

ভূবন গজরাচ্ছে—নালে উ শালা কোটের মাঝে দাঁড়িয়ে ই কথা বলে কেনে । ঠিক করে বল-—ইয়ার মাথা পেড়ে দিয়ে ফাঁসী যাবো। বল—

অশোক অবাক হয়ে ভ্বনের দিকে চেয়ে থাকে। বিশাস করতে পারে না এতবড় অপবাদ দিতে সাহস করবে সে। প্রশ্ন করে অশোক—ভারকবাবুদের কেউ ওর সঙ্গে ছিল ১

— ই।। বড়বারু নিজেই ছিল দেথলাম কোটে।

ভূবনের সারা মনে আগুন জলছে, শালের গনগনে আগুনের মত মাঝে মাঝে দমকে দমকে বুক ঠেলে উঠতে চায় নিফল আকোশে, বের হয়ে এদে বাইরে বসল।

অসহায় কারায় ফেটে পড়ে কদমবৌ।

স্তর হয়ে দাড়িয়ে আছে অশোক, অসহায় কোন নারী নির্মম অপমান আর নিবিড বেদনার মাথা ঠকছে।

— আমাকে মেরে কেলাও ছুটবাবৃ। এ জীবন আর আথ্তে পারি না। এও শুনতে হ'ল আমাকে। তার চেয়ে আমাকে মেরে কেলালা নাই কেনে!

… কি এর জবাব দেবে অশোক !

সভীর — তার প্রির্ভা এ সম্পদ্— তার আর অবশেষ নেই; কিন্তু অঞ্জণ সে নিদাকণ মর্গবেদনায় অস্তরে স্ক্রে বুঝেছে কি তার মূল্য। আজ একজন নিরপরাধ বৌ-—একে দেই চরমতম অপবাদ লাস্থনা করে যারা দূরে সরে মজা দেখছে—তাদেরও হাড়ে হাড়ে চেনে মিষ্টি।

সন্ধ্যা নেমেছে। আজ আর উঠোনের তুলদীতলার কল্যাণীর বেশে প্রদীপ জালে না কদমবৌ। শগুপ্রনির স্থরে স্থারে ওঠে না উল্পানির সমাবোধ।

গাঁশ বনে জোনাকী জালা সন্ধান নামে—বেদনার আঁধার ছেয়ে যায় চারিদিক। সারা বাড়ীটা থমথম করছে— তার মাঝে কাঁদছে কদমবৌ।

— চুপ করো ভাজবো! কেনোনা — সব মিছে কথা!
কদম ওর দিকে চেয়ে থাকে অশ্রভেজা কঠে। বলিষ্ঠ
হর্মদ কালীচরণ বলে চলেছে কঠিন কঠে — এর শোধ লোবই
ভাজবৌ। জম্মে ইস্তক মাকে দেখিনি — মনে পড়েনা।
হুমাকেই দেখেছি — মায়ের মতনই তুমি। তুমি দেখো—
কালী এর শোধ লেবেই। গোকলো— তারকবাবু সম্মাইকে
একে একে ইয়ার জবাব দেবো।

আবছা মন্ধকারের শেষে আলো জলছে। ঝকঝকে চৌদ্দ বাতির বড় মালোটা দত্য-চুণকাম-করা ঘরে আর জ্যোরালো হয়ে উঠেছে। তারই মাঝে হাসির শব্দ শোনা যায়।

তারকবাবু হাদছে, হাদছে অবনীমৃথুযো।

 প্রমাণ পালুই গ্রামের বাইরে খেন লক্ষীর রাজ্য গড়ে তুলেছে। এথনও ধান পিটোন হয়নি, এতধান পিটুতে মাড়াতে সেই মাঘ কাগুন পার হয়ে যাবে, তারপর উঠবে গোলায়।

—বাতাদে গোলাপ ফুলের মিষ্টি গন্ধ মিশেছে বনথেকে ভেদে-আদা দত্ত-ফোটা মহুয়া ফুলের সৌরভে! মৌ মৌ করছে বাতাদ।

মিষ্টির কেমন যেন ভাল লাগেনা।

তারকবাবু একট় রাত্রি গভীরে আজ ফূর্তির আসর জমিয়েছে। সদর থেকে আনন্দের ধমকে কিনে এনেছে বিলাতী মদ।

অবনীমৃথ্যো, সতীশ ভটচাষ তাকে কেন্দ্র করে আজ কারণে বসেছে। একদিকে বসে আছে গোকুল। এই আসরে সে যেন নেহাং অবাঞ্চিত; অন্ধকারে একা বের হয়ে নিজের বাডীতে থেতেও ভয় লাগে।

আজ জানে দে দলের লোকজন কেউ তাকে বাঁচাতে আদবেনা পায়ে পায়ে ঘুরছে কামারপাড়ার মদ্দ যোয়ানরা; আঁধারে শিকারী কুকুরের মত ঝোপেঝাড়ে তাকে খুঁজে বেডাল্ডে।

একবার স্থযোগ পেলেই ধারাল নথটাত দিয়ে ছিড়ে ফালা ফালা করে দেবে। তাড়াখাওয়া কুকুরের মত গৃহস্থের থবের কোনে যেন আজ আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে গোকুল।

হঠাৎ জমজমাট আসরে মিষ্টিকে ঢুকতে দেখে অবনীবাবু বেন আনন্দে ফেটে পড়ে।—আরে তুই যে, অনেকদিন পর, পথ ভূলে নাকি রে?

সতীশ ভট্টচায খুশিতে ডগমগ করছে। শীর্ণ মুখে কেমন একটা লোলপ হাসি ফুটে ওঠে। মিষ্টি ওসবের দিকে নজর দেয় না—কাকে যেন খুঁজছে। হঠাং গোকুলকে দেথে এগিয়ে যায়। তুচোথ তার জলে ওঠে।

—এই যে মামাগো—ইথানে এঁঠো পাত চাটছিস। বলি ইয়ার বিচার করেন বড়বাবু দ্ববার করতে এয়েছি।

গোকুল মুথরা মেয়েটাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। আমতা আমতা করে—কি বলছিদ ?

—ঠিকই বলছি রে তাঁাসলা। এদিন আমার সঙ্গে ঘটনার জন্মে ঘূর ঘূর করছিলি, তা আজ আবার কোটে



শুনিয়েছিদ অন্য কার সঙ্গে ঘটনা। তুর মাটো মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে।

অবনীমৃথ্যে তারকবাবৃর মূথের দিকে চেয়ে হালকা রিসকতা করতে গিয়ে থেমে গেল। গুম হয়ে গেছে তারক-বাবু। তার মূথেও কে থেন একরাশ কালি লেপে দিয়েছে।

মুথরা মেয়েটার কথায় গোকুল তথনও কোন ঠাসা হয়ে হয়ে ল্যাজ নাডছে।

—কেনে ?

হাসছে মিষ্টি। থিলথিলিয়ে ওর সারা দেহ কি এক নিটোল স্বপ্ন আবেশে জিবের ডগায় ঝরে পড়ে গরল জালা।

—কেনে আবার! কুনদিন গুনতাম—সিখানেও কুন ঘটনা আছে তুর।

তারকবার্ গর্জে ওঠে এইবার।—চ্পকর মিষ্টি!
মেয়েটাকে থামান যায় না, ঝরণার গতিবেগের মতই
বারবার হাসিতে মেতে ওঠে সে।

-- ওই দেখ, ভালকথা বুলতে এলাম মাগকরো বলনে। নাই। তা বড়বাব ওই গোক্লো কে বাড়ী মাড়াতে দিও না--কুনদিন দেখবা তুমার বাড়ীতেই কুন ঘটনা--

বেমো ফাটার মত ফেটে পড়ে তারকবাবু—মিঞ্চি! জিব টেনে ছিডে দোব তোর—

—তা টানবা বইকি। গতর টেনে ছিঁড়েছ থেঁকি কুকুরের মত। জিবটাও বাকী আছে, তাও টানবা বৈকি বড় বানু—তুমার এলাকায় বাসকরি কিনা। তাই গাঁয়ের সম্মাই এর বাসই তুলবা। তাই লয়।

ম্থরা স্বৈরিণী মেয়েটি জানে ওদের চরম তুর্বল্তম স্থান অন্তরের কোনথানে, সেইথানেই আজ চরম আঘাত হানতে এসেছে।

যাবার সময় বলে ওঠে—পারো তাই করো—উটোই বা বাকী থাকে কেনে।

চুপ করে গেছে তারকবাবৃ, অবনী তবু বলে ওঠে গোকুলকে দেখিয়ে—কই রে নিয়ে যেতে এসেছিলি মনের মাহুষকে—নিয়ে যা।

ঘুরে দাঁড়াল মিষ্টি। ত্চোথে ওর ঘুণা-ভরা চাহনি।

—মাহ্য! কুকুর উটো। ঘেয়ো কুকুর ! থুঃ।

েদেও তাকে আজ ঘুণা করে।

কাদছে একাট বাথ মাস্ক্ষ—ওরা সব কেড়ে নিয়েছে কিনে নিয়েছে। মাস্কুষ পরিচয়ের শেষ কণিকাটুকু।

মিষ্টি লোহারণী তাই ঘোষণা করে গেল।

রাত্রি বেড়ে ওঠে!

নিশ্বতি স্তব্ধ রাতি।

থামারের বড় বড় খড় পালুইগুলো আবছা **অন্ধকারে** বিরাট চিবির মত দাঁড়িয়ে আছে। ক্য়া**সামূক আকাশ-**কোলে জেগে উঠছে তু একটা তারা।

বন থেকে শিয়ালের ডাক শোনা থায়; ওরা বের হয়েছে মান্তবের আবাসের দিকে। লকলক করছে জিব— তুটো চোথ শ্বাপদ ক্ষুধায় জল্ভে এদিক ওদিক।

হঠাং গোকলের যেন চমক ভাঙ্গে। · · কার পায়ের শব্দ পোনা ধায়। · · আবছা অন্ধকারে থামারের এককোণে পড়েছিল গোকুল। ঘুম আসেনা।

হঠাং দেখে ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে আসছে।

ঠিক ঠাওর করতে পারে না। থড় গালুইএর আশে-পাশে কি করছে লোকটা। অন্ধকারে দপ করে একটা দেশলাই কাঠি জলে ওঠে।

⋯একমৃহূর্।

লোকটাকে চিনতে পারে গোকল। বলিষ্ঠ ত্র্মদ একটা জোয়ান। কঠিন হয়ে উঠেছে ওর মূথ চোথ।

আগুনটা ধরিয়ে দিল থড় পালুইএর নীচে। **ধিকি-**ধিকি জলছে নীলাভ শিখাটা—কেমন বিহাৎ গতিতে
ছড়িয়ে পড়ে।

লোকটা সরে গেল চকিতের মধ্যে।

কিন্তু পারেনি। কিনে নিয়েছে তাকে তারকবাবু সামান্ত টাকার বিনিময়ে।

এমোকালী '

কালীচরণ তাই করে গেল। মনে হয় ঠিকই করেছে। ঝড় উঠেছে।

ত ত ঝড়। রাতের বাতাস আগুনের স্পর্ণে কেপে উঠেছে। বারুদের মত জলহে ধানের স্তপ্

— আগ্রন !

কারা চীংকার করে ওঠে। নরতের আধার বিদীর্ণ করে জল্ছে প্রতপ্রমাণ থড়ের সূপ। লেলিহান শিথায় বৈশ্বানর তথন একটা পালুই থেকে লাফ দিয়ে অন্ত পালুই ধরেছে।

ধু ধু জলছে আগুন।

গ্রামের লোকজন ছুটে আছে। কিন্তু নিজল সেই চেষ্টা।

···বেড়। আগুনে থিরে ফেলেছে পুকুরের চারিদিকের চারটে পালুই।

**জ**ল তেতে লাল ২য়ে উঠেছে।

দাপাচ্ছে সথ করে পোষা আট দৃশ সের রুই কাতলা

মাছগুলো, লাল আভাময় জলের উপর দেখা যায় তাদের ভাসমান মৃতদেহগুলো।

…থিলথিল করে হাসছে দান্ত পাগলা।

—বাহবা কি বাহবা। ইথি জগন্নাথপুরের মালকারের হাউই বাজির 5েয়ে সরেশ গো। লে-লে বাবু দো আনা।

— এাই : শালাকে ত্ব আগুনে ছুঁড়ে। ছান্ত দাস গৰ্জন করে ওঠে। তথনও দাশু পাগলার হাসি থামেনা। একটু নিরাপদদূর্বে সরে গিয়ে ছড়া কাটছে।

— আজ আমাদের মেডা পোড়া।

কালকে হবেক দোল। ফটাস করে ফুটে গেল। বড়বাবুর---

অশ্লীল ইঙ্গিত করে হাসতে থাকে দাশু। [ ক্রমশঃ ]

# নিরাশার বালুতীরে

#### অধ্যাপক আশুতোষ সেনগুপ্ত

বার বার কেন ভাঙ্গে আশা তেউ
নিরাশার বাল্তীরে —
ফেন-উচ্ছল বাসনা প্রবল
মরে আপনারে ঘিরে;
সোনালী রঙের বুদুদ যেন
অচিন দেশের মায়া,
স্রোতের দোলায় নিয়তই দোলে
কায়া ভেঙ্গে হয় ছায়া; —
মারার আকাশে মায়া রামধন্ত
শুধুই কি সায়া হবে

মান। স্থাের ঝিকিমিকি থেয়ে

মেঘ কেন হাদে তবে ?
বৃঝি অদৃশু সাগরের টান

টানে বেগে নদী নীর
নদী ভাঙ্গে, নদী গড়ে পুনরায়

বেগ কভু নয় স্থির;
আলো আর ছায়া, টেউ আর জল

আশা নিরাশার খেলা
নিতাকালের জীবন-কবিতা
বিশ্বধারার দোলা।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আদিমতম স্রোতো-ধারা বেদ। প্রাচীন-তম এই বেদ-সাহিত্য অক্ষয়-জ্ঞান-ভাণ্ডার বলে আমাদের দেশে সর্বযুগে সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে। ইহা ধর্মের সর্বোত্তম এবং গভীরতম উংস, স্ক্ষতম প্রাভৌতিক দর্শনের আদিস্রোত আধ্যাত্মিক সত্যের থনি।

আমাদের দেশের বহু দাধু-প্রক্রতির ব্যক্তিও মনে করেন যে বেদ-সাহিত্যে স্ত্রী ও শৃদ্রের অধিকার নেই। মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন বেদের আজ্ঞাই ধর্ম, আর যা বেদ্বিক্লদ্ধ তাই অধর্ম। অতএব বেদ্যদি এই ধরণের আজ্ঞাদিতেন, তাহলেও বোঝা যেত।

কিন্তু বেদ ত প্রতিষেধ করেন নি, বরং অমুজ্ঞা দিয়ে-ছেন। বেদ পড়তে ও জানতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। বেদের এই আমন্ত্রণী আমরা যজুবৈদে পাই।

দেখানে ষড়বিংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। বন্ধ প্রজন্যাভ্যাং শুদুায় চার্য্যায় স্বায় চার্ণায় চ॥

এই কল্যাণী ব্ৰন্ধবিছা দিতে হবে সমস্ত মান্ত্ৰকে। দিতে হবে ব্ৰান্ধণকে, দিতে হবে ক্ষত্ৰিয়কে, শ্ৰুকে, বৈশ্যকে, যে আত্মীয় দিতে হবে তাকে—বাক্সম্বরহিত শক্র যেজন তাকেও দিতে হবে।

বেদের এই মহান্ উদারতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, তাই পরবর্তী কালের অন্ধ ও যুক্তিহীন কুসংস্কারে বিহ্বল হয়ে আমরা আত্মহত্যার স্থকঠোর ব্যাথাই গ্রহণ করে বিছাও বৃদ্ধির অবমাননা করছি। যুক্তিহীন বিচার ধর্মের পথ নয়। যে বাণী লোকিক এবং পারলোকিক অভ্যাদয় ও নিঃশ্রেয়য়র পথ দেখাবে, যে বাণী থেকে স্ত্রী ও শৃদ্রকে বঞ্চিত করা কি মহং পাপ নয় ? এই হুবিনীত অহন্ধার করবার কি অধিকার আছে আমাদের ? যদি শাস্তে নিষেধও থাকত, তাহলে আমাদের বলতে হত দে নিষেধ অ্ফায়, তাকে মাল্য করা চলবে না—আর্থ ধর্মের মল গ্রহ

সর্বসাধারণের সম্পং, সর্বসাধারণের তাতে অবাধ অধিকার।

কারণ শাস্ত্র বলছেন:--

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিতা ন কর্তুব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্মানিঃ প্রণায়তে॥

শাস্ত্রকে মূর্থের মনোভাব নিয়ে শ্রন্ধা করা অশ্রন্ধা—কোনটি করণীয়, কোনটি করণীয় নয়, কর্ত্র্য নির্ণয়ের সেই সংশয়ে শাস্ত্রই কেবল আশ্রয় নয়, তথন যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে। যে বিচার যুক্তিহীন, সে বিচারে ধর্মের বিনাশ ঘটে।

বে যুক্তি সরল ও সহজ, তার অন্থারণ করলে আমাদের বলতে হবে বেদবিতা দর্শ মান্থ্রের। ভারতের সংস্কৃতির উদ্পাম হয়েছে বেদ্ থেকে, বেদ অথিল ধর্মের মূল। সেবেদ অর্গলহীন। ঘণার বেড়া দিয়ে অপরকে প্রবঞ্চিত করবার যে বক্তব্য, দে ব্যাখ্যা ভাস্ত ও দ্যিত। বেদ মান্থ্রের দর্বাঞ্চীণ উন্নতির পদ্ধা দেখায়—কি ভাবে মান্থ্রের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক অভ্যুদয় ঘটতে পারে, বেদই তার পথপ্রদর্শক। দেই পথের আলোক থেকে আমরা দ্বী ও শূদকে যদি বঞ্চিত করি, দে হবে মহাপাপ, মহা অত্যায়। ধর্মন্দর্জী ছাড়া অপরে এ ধরণের কথা বলতে পারেন না। ধর্মজ্ঞ মাত্রেই বলবেন—বেদ সকলের জন্ম। বেদই প্রতি মান্থ্যকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যায়, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যায়, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যায়।

পরমাত্মার দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মান্ত্রই সমান—বেদ মানবতার ধর্মগ্রন্থ, বেদের সংস্কৃতি মানবের সংস্কৃতি। তাই ত দেখি বিবস্থান্ আদিত্য দশম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সুস্তের প্রথম দিকেই বল্ছেনঃ—

যুজে তাং ব্ৰহ্ম পূৰ্বান নামার্ভিবি শ্লোক

এতু পথ্যে স্তয়:।

\*\*

শৃথস্থ বিধে অমৃতত পুত্র। আ যে ধামানি
দিব্যানি তস্থু: ॥
পণ্ডিতপ্রবর Gr ffith, ইহার অন্থ্যাদ করেছেন :-"I yoke with marjer your ancient
inspiration;

may the land rise as on the mince's hatter way.

All sons of immortality shall hear it,
all the hossersow & colestial natures.
আমি অনাদিকালপ্রবৃত্ত বেদমন্ত উচ্চারণ করে তোমাদিগকে কেমন করছি। আমার স্তোত্ত মুখাবহ আহুতির
ন্তার দেবলোকে গমন করুক, হে অমৃতের পুত্রগণ!
তোমরা যারা দিবাধামে বাস করছ, তোমরা এই অমৃতবাণী শোনো।

অমৃতের পুত্র -- মান্ত্যকে এর চেয়ে স্থল্নতম সম্বোধনে আহ্বান সম্ভবপর নয়; মরণধর্মা মান্ত্যকে এই মর্তালোকেই অমৃতত্ব লাভ করতে হবে—এই ছিল বৈদিক আদর্শ। মান্ত্যের এই মর দেহই তার দিব্যধাম— ওগো দিব্যধাম-বাদী অমৃতের পুত্রগণ—তোমরা সকলে ব্রন্ধবিভার অভয় বাণী শোনো --শোনো।

এই সম্দারতা ভূলে যেদিন অজ্ঞানের অন্ধকারে খ্রী ও শৃদ্রকে ভোবাতে বদলাম, দেইদিন আমরা ভারতের অধঃ-পতন স্থক্ষ করলাম। দেইদিনই জাতির মঙ্গল চেকে অমঙ্গলের খোর বাবধান গড়ে উঠল। এই মৃত্যুঞ্জয় পরম ঘোষণায় আজ একান্ত প্রয়োজন। কবিগুকর কঠে কঠে মিলিয়ে বলতে হবে:—

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল
এই পুঞ্পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্চাল,
মৃত আবর্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্মধামে। ছুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা গতি পথে বাধা
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দ্র
ধরিতে হুইবে মৃক্র বিহঙ্গের স্কুর
আানন্দে উদার উচ্চ।

কিন্তু এই যুক্তিদীপ্ত সামোর বাণীকে উপেক্ষা করে কেহ

কেহ বলেন— "দকলেই ঈশ্বর লাভ করবে ইহা হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সকলের পথ এক নয়। আদ্ধাদি তিন বর্গ বেদ পাঠ করে অন্ধবিতা লাভ করবার চেষ্টা করবে। অতা সকলে ভগবানের নাম নিয়ে ভক্তিপথে অগ্রসর হবে।"

এই বাগ্জাল কেবল অহন্ধারপ্রত নয়, শাস্ত্রের মর্মার্থ না জানার জন্ম । ভগবং চরণে প্রার্থনা করি, শাস্ত্র-বিশাসী এই দব মান্থ্রের ভ্রান্তি দ্র হোক—তারা সত্যের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুন, যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সম্জ্ঞ্লন, স্নেহে যাহা রস্সিক্ত, সম্ভোগে শীতল, সেই দরলতা তাদের আম্বক।

কিন্তু এই দব মান্থবের অন্তরে প্রাণহীন ধর্ম—'ভার দম চেপে আছে আড়াই কঠিন।' দে আড়াইত। দহজে দ্র হবে না—ইহারা শান্তের অন্ধ অন্স্বণকারী—তাই শান্তের দতার্য ইহাদের জন্ম প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন।

গীতা বলেছেন---

যঃ শাস্ত্রবিধিম্ংসজা বর্ততে কামকায়তঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্লোতি ন স্থাং ন প্রাংগতিম্।
তক্ষাং শাস্ত্রপ্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতে।
জ্ঞাহা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্চুসি।

ষিনি কর্ত্ব্যাক্র্ত্ব্য নির্ধারণের উপায় শাস্ত্রবিধিকে ত্যাপ করে যথেচ্ছাচারীরা বলেন, তিনি ইহজগতে সিদ্ধিলাভ করেন না। তিনি পৃথিবীতে স্থুখ এবং পরলোকে পরমা-গতি প্রাপ্ত হন না। অতএব কর্ত্ব্য এবং অকর্ত্ব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমান, নিজের বা অন্তের কল্পনাদি নহে। শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ জেনেই ইহলোকে কাজ করতে হবে অর্থাং নিষিদ্ধকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং বিহিত্তের অন্তর্গ্রান করতে হবে।

মন্থয় জন্মের সার্থকতার পথ শাস্ত্রান্থসরণ। আমি বাদের নিন্দা করছি। তাঁরা শাস্ত্রের অন্থসরণ করেন, কিন্তু ভ্রাপ্তভাবে করেন। শাস্ত্রের কতিপয় বচন মানেন, কিন্তু অন্ত বচন মানেন না। শাস্ত্রবোধের প্রধানতম উপায় যুক্তিকে গ্রহণ করেন না।

একটিমাত্র উদাহরণ তুলি—মহাপুরাণ শ্রীমন্তাগবত রচনার হেতু প্রদর্শনের জন্ম শ্রীমন্তাগবতে এই শ্লোকগুলি আছে।. বাাসদেব কলিকালের মাত্র্যদিগকে ধৈর্যশৃত্ত, মন্দমতি, অলায়ু দেখে একবেদকে চারভাগ করেন।

চাতুর্গোত্রং কর্ম শ্রদ্ধং প্রণাশাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।
বাদধাদ্ যজ সন্ত তৈয় বেদমেকং চতুর্বিধন্॥ ১।৪।১৯
ঝাগ্ যজু সামথবাথায় বেদাশ্চরবে উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাস প্রাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচাতে॥২০
ত ব্রেথ দিধরং পৈলং সামগো জৈমিনি কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিফাবো যজুষান্ত॥২১
অথবাদিরসামাসীং স্থমন্ত দাকণো ম্নিঃ।
ইতিহাস প্রাণামাং িতা মে রোমহর্ষণঃ॥২২
ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং বাসন্নেকধা।
শিব্যৈঃ প্রশিব্যৈন্ত ছিইনার্ব্রদান্তে শাখিনোহ ভবন্॥২৩
ত এ বেদা ত মেধেবার্গন্তে পুক্রির্বঞ্চ।
এবং চকার ভগবন বাসে ক্রপণবংসলাঃ॥২৪
ত্বী শুদ্ বিজবক্ষনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়িসি মূচানাং শ্রেয় এব ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং ক্রপ্যা ম্নিশ ক্রতম॥২৫

বেদে যজের চারিভাগের কর্ম শুদ্ধভাবে কর্মার জন্য বেদ্ব্যাস একই বেদকে চার ভাগ কর্মানে, এবং প্রক্, যজ্, সাম এবং অথব এই চার নামে চার বেদ সংকলন কর্মান ইতিহাস পুরাণকে পঞ্ম বেদ বলা হয়। পৈলকে ঋ্ষেদ পড়ালেন, জৈমিনিকে সামবেদ শিখালেন, বৈশ্পায়ন একাই যজুবিদে নিষ্পত হলেন, স্থমন্ত দারুক্য অথবাদিরসে পারদ্শী হলেন। আমার পিতা রোমহর্ষণ ইতিহাসপুরাণে পাণ্ডিত্য লাভ কর্মানে। এইসব প্রিরাবেদকে অনেক ভাবে গ্রহণ কর্মানে। এইভাবে শিক্তপ্রশিল্য-গণের দারা বেদের অনেক শাখা হল। অল্পমতি পুরুষ্ণাণ যেহেতু বেদের ধারণা কর্তে পারে না সেই হেতু ভগ্বান বেদব্যাস এইরূপ কর্মানে। ত্ত্তী, শৃদ্ধ এবং নামমাত্র দিরুদ্ধানের শ্রহণোচর হয় না, এইসব মৃট্রো কর্মের দারা শ্রেম্যো লাভে অসমর্থ, তাই তাদের মঙ্গলের জন্ত মুনিরাকরে ইতিহাস পুরাণ রচনা কর্মেনে।

'স্ত্রী শুদ্র দ্বিজবন্ধুনাং এয়ী ন শ্রুতি গোচরা।' এই শ্রোকার্দ্ধের মধ্যে নিষেধ অর্থ নয়, ইহা শ্রীমন্তাগবত রচনা-কালের সাময়িক আস্থার নির্দেশ—তথনকার কালে স্থ্রী শুদ্র এবং নীচ দ্বিজগণ বেদ পড়ত না, তাদের মঙ্গলের জ্লাই ইতিহাস পুরাণ রচনা। এই ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত। ইহার অর্থ এই নয় যে, খ্রী, শ্রু, নীচ দ্বিজ বেদ পড়তে পারবে না।

আমার এই ব্যাখ্যাই যে গ্রহণীয় তার সমর্থন পাওয়া যাবে মহাভারত থেকে—মহাভারতে আছে যে ব্যাসের প্রিয়োরা প্রার্থনা করলেন যেন তারা চারজন এবং ওকদেব এই পাচজন ছাণ আর কেহ বেদে খ্যাতিলাভ না করেন। এই বর দিলেন বটে, কিন্তু শিগ্যদের বললেনঃ—

শ্রাবয়েকতুরো বর্নি কৃষা ব্রাহ্মণনগ্রতঃ।
বেদ্সাধ্যয়নং হীদং তথা কার্যাং মহৎস্মতম্॥ শাস্তিপর্ব
৩২ ৭।৪৯

ব্রাহ্মণকে অত্যে রেখে চারিবর্গকেই বেদু শোনাবে-—এইভাবে বেদু ধানিকে মহুং কার্য বলে স্মৃতিতে বলা হয়েছে।

অতএব বেদ শুনবার বাধ। চার বর্গের ছিল না—একথা একাস্থভাবে সভা। ইতরের ব্রান্ধণে গল্প আছে যে,
ব্রন্ধতি দেশে পাবনী সরস্বতী নদীতীরে ঋষিগণ সত্র আরস্থ ,
করেছিলেন। কবস নামে একজন লোক সেথানে ছিল——
কবম দাসীপুর এবং অব্রান্ধ। ঋষিরা শ্দ বলে তাকে মুণা
করে মকভ্মিতে তাড়িয়ে দিলেন। পিপাসাত কবসের মুথ
থেকে ঋক্মন্ন উদ্গীতহল। মন্ন শুনে বেগ্রতী সরস্বতী
স্বস্থ প্রোত কিরিয়ে কবস্বের কাছে এলেন। কবসের
পিপাসা শান্ত হল। সরস্বতীর আশীর্গাদে কবস্থ ঋষি
হলেন। তার রচিত অপোনপ্ত্রীয় মন্ন সোম্বজে স্থান
প্রোধ্যালালাভ করল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যিনি রচনা করেন, তিনিও শ্রু । মন্ত্র দ্রুষ্টা ঋষিরা যথন শ্রু ছিলেন, তথন শ্রুর বেদাধিকার নেই একথা যারা বলেন—তারা যে একান্ত ভ্রান্ত —সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

শ্দের। যেমন বেদমন্ত্র রচনা করেছেন, বহু মহিলা ঋষিও তেমনই বৈদিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বেদে বহু স্ত্রী কবির নাম আছে—কয়েকজনের মাত্র নাম উল্লেখ করছি। রোমশা, লোপানুলা, বিশ্ববায়া, শাশ্বতী, ক্ষৃদিতি, অপালা, থোষা, স্থাা, যমী, সরমা, রক্ষোহা, বিবৃহা, জুহু ও বাক প্রভৃতি মহিলা ঋষিদের রচিত অনাত্ত মন্ত্র বেদ-পাঠককে অতীত কালের ব্রন্ধবাদিনীদের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়। উপনিষ্টের যুগেও আমরা এই ঐতিহ্যের পোষকতা দেখতে পাই গার্গী এবং মৈত্রেয়ীর জীবনে। পঞ্চম মকনের ২৮ সক্তে আমরা দেখি, অরিগোত্রজা বিশ্বায়া শতিকের কার্যও কর্ডেন।

এখন একটি তর্ক উঠানো সায় যে শুলের উপনয়ন अधिकात फिल्मा, कार्ज़्हे भूम द्वल् पार्क्त अधिकाती नम्। একথা ফেলবার মত নয় -প্রাচীন বামপন্তী সমাজের একট্ট পরিচয় যদি আমর: নেই, তাহলে এই ব্যাপারটি অন্তধাবন করা সহজ হবে। প্রত্যেক আর্থকে দ্বিজ্বলাভ করতে হত। মাতৃগভ থেকে আমাদের যে জন, দে জন আমাদের পশু জীবনে—সেই পশুলীবন থেকে অমৃতের অধিকারে উঠতে হলে শাস্ত্রপাঠ করতে ২৩—বেদ পাঠ করতে হত—সেই বেদ পাঠের অধিকারই বিজন। তাদের আলোকে জানাগন শালাক। দিয়ে অজ্ঞানের তিমির অক্ষকার দর করতে হত। व्याठार्रात भगौरल या उन्नात नाम छेलनवन। প্রত্যেক আর্য বালক আচাণের কাছে যেয়ে কিছুদিন ওক্লগৃহে বাস করত। গুরু তাকে বেদবিছা দান করতেন। তারপর কয়েক বংসর পরে শিল আচার্যের কাছে সমাবতন নিয়ে গৃহে ফিরতে পারতেন। বেদের একনাম ছিল বন্ধ। বেদপাঠা ছাত্রকে তাই রঙ্গচারী বলা হত এবং এই উপনীত বালকের কওঁবোর নাম ছিল র্গাচ্যা। সুমাব্রন শেষে গৃহে ফিংলে 'তগন বিবাহ কবে গৃহস্বত। গৃহপতি বেদ্বিহিত ধর্মকর্ম সম্পাদন করে স্মাজ ব্যবস্থা বজায় রাথতেন।

অত এব নৈস্থিকি মানব জন্ম নিখেই বেদপতী সমাজ সন্তুষ্ট ছিলেন না — তারা বেদ বিভার মান্ত্র্যকে সংস্কৃত করে বিশুদ্ধ এবং প্তচরিত্র করে নৃত্র দিবা জন্ম এবং দেব জন্ম দিতেন। এই বিজন্ম ধার হয়েছে — সেই বিজন

সামাজিক বন্ধন কতক গুলি ক্রিম অন্তর্গান। একদিন মান্ত্র্য উদ্দেশ এবং আদর্শ ভূলে অন্তর্গানকে যত্ত্বে পরিণত করে—জটিল করে। উপনয়ন কালে একটা সংস্থারে পরিণত হয় এবং উপনয়নহীন ব্যক্তি আর বেদবিভার অধিকার পাবেনা। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত অচলায়তন স্বৃষ্টি হয়নি—প্রবেশোনুথ বিভাসমুংস্ক্রক ব্যক্তিকে প্রাণবন্ত বেদপন্থী সমাজ গ্রহণ করেছেন—ভার বহু ইতিহাস আছে। পণ্ডিতপ্রবর রামেক্স স্কুন্দর ব্রিবেদী মহোদয়ের স্বৃচিস্তিত্ অভিমত তুলছি। তিনি লিখেছিলেন—"ইতিহাসে দেখিতে পাই, বহু অনার্য এবং বহু দ্লেচ্ছ পর্যন্ত কালক্রমে দ্বিলাতি- সমাজে প্রবেশ পাইয়াছে এবং দিল্লাতির সকল অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক থাঁটি দিল পেচ্ছাক্রমে বিলাতির অধিকার ত্যাগ করিয়া শুবুর গ্রহণ করিয়াছেন।"

এই উপনয়নের অধিকার কালে মেয়েদেরও থাকেনা।
কিন্তু প্রাচীনকালে মেয়েরাও উপনয়ন গ্রহণ করে আচার্যকুলে বেদ পাঠ করতে যেতেন।
যম সংহিতায় বচন আছে:—

পুরাকরে কুমারীণাং মোঞ্জীবন্ধনমিয়তে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।
পুরাকালে কুমারীরা উপনীত হতেন—বেদের অধ্যাপনা
করতেন এবং গারত্রী মন্ত্রে দাক্ষা নিতেন।

শুদ্রা শ্দ হিসাবে উপনীত হতেন না, কাজেই শ্দুস স্বীকার করে বেদবিভার অধিকার পাওরা ত্রহ ছিল। কিন্তু আমরা একথা যেন ভূলে না যাই যে বেদকে বা বিভাকে যারা ত্যাগ করেছিলেন, তারাই শ্দু। বশিষ্ঠ সংহিতায় এই ভাবটি বিশেষ স্পাষ্ট করে বলা হয়েহেঃ—

বেদ সন্নানতঃ শৃদ্র তক্ষাং বেদং ন সন্ধত্যে। তারাই শৃদ্ যারা বেদকে উপেক্ষা করেছেন, তাগি করে-ছেন, অতএব বেশকে পরিত্যাগ করতে স্থৃতিকার বারংবার বারণ করেছেন।

বশিষ্টের এই কথার সাথে মহাভারতের এই সমুদার বাণী ডুলনা করতে বলব।

সবে ব-1া ব্রাক্ষণঃ। ব্রক্ষজাশ্চ সবে, নিত্যং ধ্যাহঃতেও চ ব্রকা।

সমস্ত বণই আক্ষণ, সবই আক্ষাত—সবই বেদ উচ্চারণ করেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রে যেথানে প্রতিষেধ তাকে যদি আমরা বৃঞ্জে চেষ্টা করি, তাহলে আমরা নিশ্চিন্তভাবে বলতে পারব—ব্রুলবিভার অমৃত উংস বেদের দার শৃদ্রের জন্ম বছিল না। কেবল যেথানে সামাজিক তুর্দিবের কারণ প্রতিক্ল পরিবেশের জন্ম শৃদ্র নিজেই জ্ঞানলাভে পরাধাুথ ছিল সেথানেই বেদবিভা অর্জনে তার বাধা ছিল।

কিন্তু যথনই বেদজ্ঞান জানতে তার জিজ্ঞাসা জেগেছে—

তথনই তাকে সত্য ও কল্যাণের অমৃত মন্ত্র অবারিত আহ্বানে প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য স্বৃতিশাস্ত্রে উৎকট ধর্মধারীদের প্রাক্তিপ্ত বচন কিছু কিছু আছে। এইসব আক্ষিত বচনে বলা হয়েছে শুদু যদি বেদ প্রবণ করে তাহলে তার কর্ণের ছিদ্র সীসা দিয়ে বা জতু দিয়ে পুন করে দিতে হবে। শুদু যদি বেদবাণী উচ্চারণ করে তাহলে তার জিহ্বা ছেদন করতে হবে।

কিন্তু এই প্রক্ষিপ্ত বচনকে উপেক্ষা করে আমাদের স্মরণ করতে হবে করম ঋষির কথা। স্মরণ করতে হবে এলুমের কথা—স্মরণ করতে হবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচিয়িতার কথা—স্মার সর্বোগরি স্মরণ করতে হবে বেদান্থ-শাদন। "পৃথিবীর সকল মান্তথকে আর্থা করে তোলো।"

কেই কেই বেদান্তদর্শনের কথা তোলেন আর বলেন — ব্রহ্মতাই স্পাঠাক্ষার বলেছেন থে শুদ্রের বেদাধিকাথ নেই। একথা ঠিক খে ব্রহ্মত্বের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৪ ---৩৮ সংখ্যক স্তব্রে শুদ্রের বেদাধিকার নিরা-করণ করা হয়েছে।

কিন্তু বেদান্তদর্শন যদি ভগবান বেদ্ব্যাদেরই রচিত্র হয়, তাহলে বলতে হয় তার মহাভারতের অক্তরার সংগ্রে বন্ধান্ত্রের একান্ত বিরোধ ঘটছে। এই বিরোধের স্বোত্র মীমাংসা যে এই স্কুণ্ডলি প্রক্ষিপ্ত।

এ আমাদের গায়ের জোরের কথা নয়। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায় সমন্বয়-অধ্যায়। অথাতো ব্রন্ধ
জিজ্ঞাসা বলে যে প্রশ্ন অন্ত্সন্ধিংস্কর মনে জাগানো হয়েছে.
তাতে সন্দিশ্ধ শ্রুতিসমূহের ব্রন্ধে সমন্বয় দশনই লেখকের
উদ্দেশ্য-কাজেই তৃতীয় পাদে শুদ্রের বেদাধিকার বিচার
একান্তভাবে অপ্রাসন্ধিক। পরম সং পদাথের নির্ণয়
যেখানে লক্ষ্য, সেখানে এই অবান্তর প্রসন্ধ নিশ্বয়ই
মূলের স্ক্রেন্ড। পরবর্তী স্ক্রেপ্রনার লেখক বক্রবা,
বিষয় ও কথায় প্রস্তু হয়েছেন।

বেদবিতা বৈধানর বিতা—বৈধানর অগ্নি। অগ্নি
পুরোহিত— সমস্ত কল্যাণকর্ম তার অধিকারে—তিনিই
মজের দেবতা তিনিই হোতা নামক ঋত্বিক, তিনিই
দেবগণকে আহ্বান করে যজ্জনে ডেকে আনেন। তিনিই
হব্যবহ—দেবগণের জন্ম হবা বহন করে নিয়ে যান। অগ্নি
মুখে দেবতারা থাতাগ্রহণ করেন, তাই অগ্নিতে আহতি দিতে

হয়। জ্যোতিং স্বরূপ সেই অগ্নিকে নমস্কার। কিন্তু বৈশানর ত শুবু অগ্নি নয়, তিনি বিশ্বজনের আশা ও আকাজ্জা—-তিনি বিশ্বমানবের দেবতা -সেই বৈশ্বনেরকে বেদবিদ্ নিতা পূজ। করেন এবং সেই নিতাপূজায় বিশ্বমানবের একা ও শৃক্ষতি কামনা করেন।

ঝ্ডেদ যেথানে শেষ হয়েছে সেথানে এই বিশ্বমৈতীর উদাত বাগা কাঞ্চ হয়েছে --

শ্বধি বলছেন :—
সংসামিত্বিসে ব্ধন্ধে বিধান্ধ আ।
ইলম্পদে সমিধানি স নো বহুতা ভর ॥১৯১।
সংগ্রুকন্ সংবদ্ধন্ সং বো মনাংসি জানতান্।
দেবাভাগং যথাপুর্ধ সং জানানা উপাসতে ॥২
সমানো মন্ত্রং সমিদে সমানা সমানং মনঃ সহচিত্রেক্ষ্
সমানং মহমভিমন্তরে বং সমানেন বে। হবিষা জ্ঞামি ॥৩
সমানী ব আকুতিং সমানা জ্ন্যানি বং।

সমানমপ্ত বো মনো যথ। বং স্থাহাসতি ॥৪
মান্তবের জীবন এক পক্ষে পশুর জীবন —প্রতিনিয়ত হানাহানি ও সংগাম তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে।
অন্তকে বঞ্চা করে নিজের স্বাধ্যাধন, পরের জীবন
হনন করে নিজের প্রাধ্রক্ষা - এই ত তার কাম্য। কিন্তু
এই পাশব জীবনে কোনও গৌরর নেই। বৈদিক
স্বাধি জীবনের সম্পৃণ উন্টা তাংপদ দিয়াছেন। জীবনের
প্রতাক ক্ষুদ্রকর্মকে সুহং ভূমায় পরিবাপে করতে বলেছেন,
বিশ্বের জীবনের সাথে সামজ্যু করে বিশ্বরূপ বৈশ্বানরের
সেবা করতে বলছেন।

যে অনবল্প মন্ত্রটি চর্যন করেছি সেই মন্ত্রের ক্ষরি সংবস্ত্রা। তিনি বলেছেন ঃ "হে দেব বৈধানর। তুমি সবকামদাতা, তুমিই পরমেধব। তুমিই সমস্ত ভোগ্যবস্ত দেবগণের মধ্যে বন্টন করে কিত্তে — উত্তরবেদিতে আরোহণ
করে তুমি ক্ষিকিগণের হুলে সন্দীপিত হুলেছ, হে
জ্যোতিময়, তুমি আমাদিগের জল্ম প্রাপ্রবা সমস্ত ধনসম্পদ
সমাবেশ কর। হে বিশ্বজন! তোমরা সকলে একই পথে
চল, একই কথা বল, পরম্পারের বিরোধ পরিত্যাগ কর।
তোমাদের মন এক হোক—দেবতারা যেমন পূর্বে সম্মিলিত
হুয়ে যজ্ঞভাগ করেছিলেন, তোমরাও তেমনই বৈপরীত্য
ভাগি কর।

তোমাদের মন্ত্র একবিধ হোক, তোমাদের দমিতি এক হোক, তোমাদের অস্থঃকরণ একবিধ হোক, তোমাদের বিচারক জ্ঞান ঐক্যলাভ করুক। তোমাদের আহুতি একই মন্ত্রে হোক, তোমাদের হবিঃ একই হোক। তোমাদের দুংকল্ল ও অধ্যবসায় একবিধ হোক, তোমাদের হুদর পারস্পরিক প্রীতিতে সমৃদ্ধ হোক, তোমাদের মন এক হোক, তাহলে তোমাদের সম্পোলন শোভন হবে।

ভাবলে কি আনন্দই 'হয়, যে কত পুরাতন দিনে আমাদের পিতামহরা বিশ্বমানবের এই সৌহত, এই সহমর্মিতা কয়না করেছিলেন। তাদের বিশ্ববোধ এক অহুপম বৈচিত্রে উজ্জ্ল ছিল। সমগ্র মানবের মানবিকভায় দীপ্ত মানসপরিমপ্তলে ভারা নিজেদের গড়তে চেয়েছিলেন। এশ্র্য-শাল মানবদ্রাকে ভারা চরম মূল্য দিয়েছিলেন। মানব-চরিত্রকে ভারা আর্থ করতে চেয়েছিলেন—সেই বিশাল পরিধি থেকে কেউ বঞ্চিত ছিল না—ভাই ত ভারা সোম্পাহে বলতে পেরেছিলেনঃ

সমান্মিছ্ম্ অবসে হবামহে বসবান বহুজুবম্। ৮।৯৯।৮ সেই প্রমকে আহ্বান করি যিনি সমান, যার করুণার সকলের তুলা অধিকার, তিনি সকলকে দেন ধন তিনিই বাসব। ভগবান্ ত জিজাতির নয়, স্বজাতির, স্ব-মান্বের। তিনি হু স্কলের প্রাণের ধন।

ইন্দ্র সাধারণঃ ব্যৃ। হে ইন্দ্র, তুনি সকলের, স্বসাধারণের।

দেবতার থে পূজ। সে সকল সাগুষের আরাধনায় অস্তবীন দিগতে প্রসারিত হয়ে চলে। বিধের বিরাট মানব পরিবারের সকলই সেই মহান দেবতার অর্থা সাজায়, তাইত প্রার্থনায় পাইঃ—

্ষ ঋষঃ শ্রাবয়ং স্থা বিশ্বেংস বেদ জনিমা পুরুষ্টেঃ। ৮।৪৬।১২

তং বিশ্বে মান্ত্রা যুগোলুং হবন্তে ত্রিসং গতশ্বঃ ॥

যিনি দর্শনীয়, ঝবিকগণ বার স্থা, তিনি যে স্বই জানেন,
স্বাই তাঁকে স্তব করে, স্মস্ত মান্ত্র অর্চনা দিয়ে তার প্রম
সহায়তা যাজ্ঞা করে। বলগান্ ইল্রের উপাসনা—বিশ্বে
মান্ত্রা—কেবল ব্রান্ত্র বৈশ্য নয়, স্বদ্দেশের স্ব
জাতির মান্ত্র।

বেদের সাধনা অমৃতের সাধনা। সেই সাধনার পথিককে

যে ভাবনা প্রত্যাহ ভাবতে হয় সে সর্বগত আত্মার ভাবনা—
তাইত তাঁর আত্মীয়তা কেবল মান্তুসে নয়—সর্বভূতের মাঝে

অজন্রতায় অভিব্যক্ত—তাই ত সর্বভূতে আপনাকে দর্শন
করে তিনি সমস্ত জুগুপা পেকে পরিত্রাণ পান। ঘুণায়

অচলায়তন গড়ে যারা বেদবিতার মধ্ধারাকে সংকীর্ণ
করতে চান; সেই সব ক্ষুত্রপাণ মান্ত্রদের কাছে বারংবার
বেদের উদার সমদৃষ্টির ও মৈত্রীর কথা বলা প্রয়োজন—যে

সাম্যবাধ অধ্যাত্ম সাধ্নায় এবং ব্লগ্রোধে ভাস্বর—সেই

সাধনায় তারা বলতে পেরেছিলেন:—

দৃতে দৃহে মা, মিত্রস্থ মা চক্ষুষ।

স্বাণি ভূতানি স্মীকস্তাম্। মিত্রস্থাহং চক্ষা স্বানি ভূতানি স্মীক্ষে। মিত্রস্থ চক্ষা স্মীক্ষাম্ছে॥ ধরু ৩৬।১৮

জরাজজরিত শরীরে হে মহাবীর তুমি দাও দৃঢ়তা—আমি যেন সমস্ত কর্ম অছিদ হয়ে করতে পারি। কি ভাবে আসবে এই দৃঢ়তা ? এই পৌরুষ ? এই সাকলা ? আসবে মৈত্রী ভাবনার পোষণে। আমি যেন মিত্রের চোথ দিয়ে সমস্ত ভতবর্গকে দেখতে পারি। সকল ভতও যেন আমাকে পরম সংখ্য অবলোকন করে—-পরস্পরের এই অদ্যেহে, এই মৈত্রীতে যেন পরস্পরকে দেখতে শিখি।

এই বিপুল হৃদ্যবন্ত। গাদের, এই স্বাতিশায়ী প্রেম 
গাদের, তার। শুদ্রক গুণা করে দুর করতেন—একণা ঘেসব
মন্দমতি বলতে চান বল্ন, কিন্তু গাদের প্রাণ বেদবাণার
আলোকে আলোকিত, তার। হৃদ্যের সমস্ত আচরণ দূরীভূত
করে আদন উদাররূপ প্রকাশ করেন—এখানে একটি মাত্র
মন্ত্র—সে মন্ত্রক—

ধর বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্।
মাকুধকে আমর। খণ্ডিত করে দেখব না, ভেদ ও বিভেদের
বৈষমা দিয়ে ছোট করবনা, আমাদের অন্তরে তাবং পৃথিবী
খুঁজে পাবে একটি নীড়।

অতএব আহ্বন বন্ধগণ, সর্বমানবের জয়ধ্বজা উড্টান করে আমরা বেদের অমৃত আহ্বান গুনি—বিশ্বমানবের মহামিলন যজের প্রতিষ্ঠা করি—অন্তরে বাহিরে গুচিন্ত্রন্দর হয়ে মানবিক মাহাত্মোর বিকাশে যর্বান হই। মনে আমাদের বন্ধভাবের প্রসার করতে হবে—আমিজের প্রসার করতে হবে—ধে হৃহ্ ভূমার অন্তর্তি সত্যতর ব্রশানন্দে হৃদয়কে উনীত করে, দেই ভ্নাকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু বলতে হবে—বলার স্নানেই দব বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। ইন্দ্র ইচ্চরতঃ দথা—ভগবান্পথিক বয়ু—পাস্থজনের তিনি দথা, পথে চলাই তাঁকে পাওয়া। ঘরের আড়েষ্টতা মান্ত্বের নয়—তার জন্ম রয়েছে বিপুলা পৃথিবী—দেই বিশাল পৃথিবীতে "উয়ং লোকং" নিয়েই হবে আমাদের লেনাদেনা। এই বিস্তারের উপাদকেরা গোড়ামির তত্ত্ব জানতেন না—আজ যারা ক্ষীণদৃষ্টি স্লয়গতা হয়ে আমাদের হলতার প্রদারতাকে ক্ষ্ম করেছেন—তারা কুলাঙ্গার—তারা ভারতবাদীর চিন্ময় জীবনবাদকে বীভংদ এবং ঘণ্য করে তুলেছেন।

বিপুলা পৃথী ত কেবল ভারতীয়ের নয়—সব জাগতিক সব মান্থবের। নানাকর্মা, নানাধর্মা দেই মান্থবের স্পর্নকে এড়াবার চেপ্তা করতে গিয়ে যারা নীচতার প্রাচার তুলতে চান, বারংবার দেই প্রাচীর ধ্লিসাং হয়ে গেছে—তব তাদের জ্ঞান হয় না। বেদ মান্তথকে ডাক দিয়েছে দেব-জ্ঞার পানে। দেবতাদের কল্যাণ ও আশীবাদ মাথায় নিয়ে আমাদের দেবস্থা হতে হবে। সেই দিবা জীবনের অধিকার সকলের।

মান্ত্ৰ যেথানে অন্ত মান্তবের সাহচর্যে দব মান্তবের 
ক্রীধ্যের অধিকার লাভ করে, তথনই সে পূর্ণাঙ্গ মান্তব হয়ে
পূর্ণতার আম্বাদনে পরিত্রপি লাভ করে। বিশাল মানবপরিবারে মান্তবের জন্ম, সেথানেই তার নিভর আশ্রয়।
সেথানেই মান্তবের হাসি-কান্নায় সে অংশীদার, মান্তবের ফ্রির, মান্তবের ইতিহাসের, মান্ত্বের বিবর্ধনের অংশী হয়েই
মান্ত্র সাথিকতা লাভ করে। সেই ক্ষেমন্কর মিলনের বাণীই
বেদের অন্তশাসন। আমাদের চিত্তে সেই উদার মানবতার
উল্লোধন ঘটাতে হবে। নিজ্বি কাশ্রপের সাথে কণ্ঠ
মিলিয়ে আমাদের বলতে হবে—দ্পুক্তের, সমন্বয় ও মিলনের
আকৃতিতে উদ্বেল হয়ে—

ইন্দ্রং বর্ণন্তে। অন্তরঃ কুরন্তো বিশ্বমার্থ্য অপদ্ধতো অরাব্ণঃ॥

যাঁরা কর্মচঞ্চল তাঁরা ইন্দ্রের মহিমাবধনি কক্র—দেবা সমৃদ্ধ কর্মে—সমস্ত বিশ্বকে আর্থ করে তুল্ন —আর অ্থাজ্ঞিক অধার্মিকদিগকে বিনাশ কক্রন। আমাদের পিতামহদের অন্তর্জা—সমস্ত জগতকে ভারতের অমৃত ব্রহ্মবিভার আলোক দিয়ে আলোকিত করতে হবে। আমাদের জগজয়ে অভিযান করতে হবে। কিন্তু মঞ্জের ঝঞ্জনায় নয়, মৃত্যুর বান হস্তে নয়—আমরা নিয়ে যাব দিকে দিকে দেশে দেশে প্রেমের অভয় মন্ত্র, জগংকে দেব অভয় আনন্দ—দেব সমপ্রাণতর অমৃত।

অজ্ঞান তিমির অন্ধকারে আমর। আনব আলোক—
অসত্যের মাঝে আনব সত্যের বজ্ল হাতি—মৃত্যুর মাঝে আনব
অমর সঞ্জীবন। সেই খানেই ভারতবর্ধের সত্য, শাশ্বত
চিন্ময় পরিচয়।

পরস্পর কোলাহল ও হানা হানিতে ব্যস্ত বিশ্বস্থাতে
আমরা নিয়ে যাব ককোর উদার অন্তব, তাহলে সমস্ত
গ্রানির অস্তরালে বেড়েই উঠবে অমৃতের আনন্দ। আমরা
ত লড়াই করে অপরকে অধীন করব না। তালবাসায়
আপনাকে সকলের দিকে উৎস্প করে ত্যাপের মধ্যেই
অমৃতের সাথক হা অর্জন করব। তাইত প্রার্থনা করব—

বিশ্বাপি দেব প্রিতঃ দ্রিতানি প্রাম্ব

যদুদুং তর আহ্ব-

থে জ্যোতিন্য কনকোজ্জল দেব সবিতা তৃমি তোমার আলোকের ঝণাধারায় ধুইয়ে দাও, আমাদের যত কিছু অমঙ্গল, পাপ ও দ্রিত, সবই তোমার কিরণে দ্রদ্রান্তরে বিলীন হয়ে ধাক, যা মঙ্গল, যা জন্ব, যা ভ্রু ও বিমল, তাই আমরা গ্রহণ করব।

রণায় যাদের হৃদয় মক্ত্মি হয়ে গেছে – তার। বৈদিক মৈত্রীয় মহামন্ত্রটি জপ করুন – তাহলে তাদের হৃদয়ে সৌন্দর্যেরি রদ বৃষ্টি হবে— যেথানে অরণা দেখানে পুষ্পিত কানন জেগে উঠবে। আন্তন গৃংসমদেব দাণে স্তব করি:—

গণানাং জা গণপতিং হ্বামহে, কবিং কবীণামু বা

ম**ন্ত্ৰৰস্তম**ং

জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণশ্ত আ নঃ শৃরন্তিভিঃ

সীদ সাদনং॥ ২।২৩।১ তোমাকে প্রণাম করি, তুমি যে জনগণের পতি, তুমি কবিদের মাঝে মহংকবি, সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তুমি যে অধ্যাত্ম জ্ঞানের জ্যেষ্ঠ এবং স্মাট, তোমার করুণায় আমাদের কথা শোনো—আমাদের হৃদ্য শতদলে তোমার আসন প্রতিষ্ঠ। করি।



# ভুমের আগুন

## অনিলকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতার আগুনিক কালের একটি দোতলা বাড়ির একতলায় দেড়গানি ঘর। আর তাইতেই কী আর এমন ঘরদোর! কেমন ছিমছাম সংসার। স্বামী, স্বী আর একটি কোলের বাস্কা। আর সংসারের একজন বাড়িতি লোক, ঝিকে ঝি, রাঁগুনাও বলা যায়।

স্বামী-র্না ত্জনেই বোজগার করে। দশটা-পাচট।
অপিস ত্'জনের। এক সঙ্গেই থেলে-দেনে একই ট্রামে
কিংবা বাসে যার। আসেও প্রারই এক সঙ্গে। মাঝে
মাঝে শুব্বাতিক্রম। ছেলেটি হরতো দেরি করে ফিরলো।
কিন্তু একটিমাত্র স্বভানের জননী, মেয়েটি তাই দেরি করতে
পারেনা। হাজার হোক্—-মায়ের মন।

সামনের বাড়ির একতলার ছোট দেড়থানি ঘরের একটি ফ্লাটে ভাড়া এসেছে এই কিছুদিন আগে। কিন্তু এসেই পাড়াগুদ্ধ, মাতিয়ে রেথেছে। ভারি ছিমছাম সংসার। অভাব নেই, স্বভাবে মাবুব,—স্বামী আর স্ত্রী। বেশিদিন বিয়ে হয়নি। একটি ছেলে হয়েছে বটে, কিন্তু গানের স্করে প্রাণের মিলন।

বয়স্থ। একজন স্থালোক, রান্নাবান্না, বাসন-মাজা, ঘর বাটি দেওয়া থেকে বাজার-হাট করা আর বাচ্চাটাকে সামলানো—এদিক থেকে সংসারের কোন ঝকিই পোওয়াতে হয় না, তর্রপবয়স্ক স্থানী এবং স্থা—সামনের বাজির স্থাণী দম্পতিকে।

তাই প্রতিটি সন্ধ্যায় তকতকে ঘরে ঝকঝকে বিছানা, একটি নরম সোফায় ছজনা পাশাপাশি বসে কলগুল্পরণ, ঘরে নীল আলো জেলে কাব্য পাঠ কিংবা রেভিওর স্থরে স্থ্র মিলিয়ে গানের গুণগুণানি—এতে বিশ্বিত হবার কোনো কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু ঈর্ধা করার কারণ আছে যথেষ্টই। আর সে ঈর্ধা শুধু আমাদের সংসারে কেন, পাড়ার আশপাশের সকল সংসারেই তুষের আগুন জালায়।

অনিস' থেকে বাড়ি কিরে স্ত্রীর কালিমুলিমাথা মৃতি আর ময়লা শাড়িথানি দেথে ধথন সামনের বাড়ির বৌটিকে উপমা স্বরূপ দাঁড় করাই, গৃহিণী তথন হুমকি দিয়ে বলেন, 'আধ ডজন ছেলেমেয়ের মায়ের অমন কচিথুকির মতন বেহায়াপনা সাজে না। আর অতই যথন কলোত-কপোতীর সাধ, তথন গোনাগুটি নিয়ে সংসার করতে নেই। রোজগেরে মেয়েদেখে জাত খুইয়ে ওই রকম প্রেমের বিয়ে করলেই তো পারতে!' বুঝলাম, সামনের ফ্লাটের ছোট সংসারটির ইতিহাস এবাড়ির গৃহিণীর জানা হয়ে গেছে। তবু বললাম, পুয়ি বেশি হলেও রোজগার তো কম নয়। অভাব সেখানে নয়, অভাব স্থভাব।' গৃহিণী এ-কথায় য়ে-মন্থবা করলেন, তা আর না বলাই ভালো।

সকাল বেলাতে হৈচৈ এ ঘুম ভেঙে গেলো। সামনের একতলার ফ্লাটের ঝিটি তার ম্বরে চীংকার করছে। শিশুটিও কাদছে। গৃহিনী এসে বললেন, 'শুনছো! ও বাডির বৌটি স্থইসাইড করতে গিয়েছিলো! ডাক্লার এসে পড়ায় এ-যাত্রা বেঁচে গেলো!'

বিশ্বিত হলাম—'ব্যাপার কী »'

'অবিশ্বাস। স্বামিটি নাকি ল্কিয়ে লুকিয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতো। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে গ'

'দে কী ?'

'ו וול

'এর আগেও অনেক শাচ্ছে-তাই ব্যাপার ঘটে গেছে। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি, আথ-হত্যার মহড়া।'

'কোখেকে জানলে এ-সব ব্যাপার ১'

'একী আর জানতে হয় ? হাওয়ায় ভেদে আদে।'

স্ত্রীর কাছে শুনলাম, সামনের বাড়ির ঝিটি সবই কাস করে দিয়েছে রাগের মাথায়!

বাজারের পথে গুনলাম, পাড়ার এই নিয়ে খুবই জটলা।
মনেক গুপ্ত রহস্ম এরই মধ্যে ফাঁদ হয়ে গেছে। পাড়ার
ডাক্তারই বলছিলেন—'দিদ্ ইজ্ দি থার্ড টাইম।
এবার মশাই প্রাষ্ট্র বলে এদেছি, ডাকতে এলে আর
যাবো না। শেষ কালে কী পুলিদ কেন্দে পড়বো ?'

ডাক্তার ঘটনা সব জানেন। এর আগেও ওদের চিনতেন। বললেন, 'নিকে-করা বউ হলে কী হয়? মেয়েটি কিন্ত ভারি সিন্দিয়ার।'

'নিকে-করা বউ মানে ?'

'মানে, মেয়েটির প্রথম ধিবাহ অত্যন্ত বেদনার। সে বিষেও হয়েছিলো লভ-ম্যারেজ। অসচ্চরিত্র একটি পাষণ্ডের হাত থেকে এই ছেলেটিই মেয়েটিকে উদ্ধার করে। পূর্বের স্বামীকে ভাইভোদ করে একে বিষে করে মেয়েটি ভেবেছিলো এই বার দে স্থায়ী স্থ্যের সন্ধান পাবে। কিন্তু তা হলো না।'

'হলো না কেন গ'

'সে লোকটি এখনো আসে। অমুনয়-বিনয় করে মাঝে-মাঝে টাকা-কড়ি নিয়ে যায়। এ-পক্ষের স্বামী তা সহু করতে পারে না।'

'তা তো না পারবারই কথা। মেয়েট দে-লোকটিকে প্রশ্রম দেয় কেন ?' আমাদের প্রশ্নের উত্তবে ডাক্তার বললেন, 'সে আব এক ইতিহাস মশাই !'

আমরা সকলেই সমন্বরে প্রশ্ন করলাম, 'বলুন না, শুনি!' ডাক্তার বললেন, 'পূর্বের স্বামীর প্রতি মেয়েটির আর কোনো আকর্ষণ নেই বটে. কিন্তু সে-লোকটা আবার আর একটি মেয়েকে ফাঁসিয়েছে। তারো গোটাত্মেক ছেলে-মেয়ে। এ-মেয়েটি সেই মেয়েটিকে অন্ত্রুপা করে কিছু কিছু সাহায্য করে। আর তাই নিয়েই বিরোধ। ছেলেটি তা বোঝে না, ওর ধারণা মেয়েটির এখনো ত্র্বলতা আছে তার আগের স্বামীর এতি। ছেলেটিও তাই কিছুদিন হলো একটি মেয়ের প্রতি চলেছে। বড় কম্মিরেটেড কেস মশাই। যাই হোক্, মেয়েটি যে-পরিমাণে বিষ খেয়েছিলো, তা বার করে দিয়েছি। এখন আর মৃত্যুর ভয় নেই। কিন্তু আমি আর এদের কেস দেখতে আসবো না। কী জানি, কোনদিন কী কাাসাদে পড়ি!'

ডাক্তার চলে গেলেন। আমিও বাজারের দিকে অগ্রসর হলাম।

বাড়ি কিরবার পথে দেখি সামনের বাড়ির একতলার দেড়থানি ঘরের কোলাহল থেমে গেছে। একটি শাস্ত এবং সমাহিত ভাব। কিটের কোলে শিশুটি প্রমানন্দে হাদছে। বৌট একটি খাটে শুয়ে—স্বামীটি তার শিয়রে বদে। মাথায় হয়তো ওডিকলোনের জলপটি দিচ্ছে।টেবিল-ফ্যানটি ক্রতগতিতে ঘুরছে। আর সেই হাওয়ায় টেবিলে রাথা একগুচ্ছ রজনীগদা মৃত্ মৃত্ কাপছে। বাড়ি ঢুকে বাজারের থলিটি রাথতে গৃহিনী বললেন, 'মরণ আর কী প কতো ছেনালি-পনাই না দেথলাম! একটু আগে এই মরতে যাওয়া, আবার এক্তি রজনী-গ্রমায় ঘর সাজানো!'

স্ত্রীর কথার থার কোনো প্রত্যুত্তর দিলাম না। কিস্তু নিজের সংসারের নিরঙ্গ জীবন-যাত্রা স্বক্তন্দ গতিতেও স্থা হতে পারিনা কেন ?

# মহাভারতের যুগে ভারতের লোক-দংখ্যা

একটা আঁচ

## শ্রীযতান্দ্রমোহন দত্ত

মহাভারতের যুগে ভারতেব লোক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা ত দূরের কথা, একটা মোটামূটী আন্দান্ধ করাও শক্ত। প্রথমেই কণা উঠে তথনকার দিনে ভারতবর্গ কতদূর অবধি বিস্তৃত ছিল? ভারত যে কাবুল ব। আফগানি-স্থানের হিন্দুকৃশ পর্বতিমালার দক্ষিণ অবধি বিস্তৃত ছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০০০ খৃঃ অঃ অবধি কাবলের হিন্দু নরপতি ছিল। পশ্চিম তিব্বতেরও কিছ অংশ ভারতভুক্ত ছিল। পূর্ব চীনের দিকে কতদূর অবধি ভারতের বিস্তৃতি ছিল তাহা বলা যায় না, তবে কামরূপ, মণিপুর ছাড়াইয়া যে বিস্তুত ছিল তাহার ইঙ্গিত পাওয়া দ্বি তীয়তঃ ভারতের দ্ব অঞ্লের লোক কি কুরুক্সেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল ? কিছু কিছু জাতি বা জায়গা এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। যাদবগণের বেশীর ভাগই নিরপেক ছিলেন, যদিও শীক্ষ সাত্যকি প্রভৃতি অনেক যোদ্ধা ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ মহাভারতের যুগ আজ হইতে কত বংসর আগে হিন্মতে দ্বাপরের শেষে কলিযুগ আরম্ভ হইবার পূর্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এমতে ৩১০২ খৃঃ পৃঃ যুদ্ধের সময় হয়। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় ও বহু দেশীয় পণ্ডিতগৃণ সিদ্ধান্ত করেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আন্দাজ ১৫০০ খুঃ পূঃ এ হইয়াছিল। আমরা উপস্থিত-মত এই শেষোক্ত মতই মানিয়া লইলাম।

অনেকে বলেন যে মহাভারত কবি-কল্পনা। আবার অনেকে বলেন যে মহাভারতের ঘটনাবলির মূলে কিছু সত্য আছে; কিন্তু তাহার উপর যুগে যুগে বিভিন্ন কবি রং চড়াইয়া এমন করিয়াছেন যে—মূল যে কি ছিল তাহা ধরিবার উপায় নাই। হোমারের ইলিয়াড সম্বন্ধেও ঐরপ অভিযোগ শুনা যাইত। পরে স্নীমান যথন ট্রয় খুঁ, ড়িয়া প্রায়াদের মুগের সহর আবিদ্ধার করিলেন, তথন ইলিয়াডের গল্প যে ঐতিহাসিক সত্য তাহা সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এথন ইলিয়াড কাব্য হইলেও উহার মূলে যে সত্য আছে একথা আর কেহ অস্বীকার করেন না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অভিযোগ করিতেন যে জনশ্রতি ছাড়া কোরব রাজধানী হস্তিনাপুর যে কোথায় তাহার কোনও প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সম্প্রতি গঙ্গার পলিমাটী চাপা মহাভারতের মুগের হস্তিনাপুরের দেওয়াল আবিস্কৃত হইয়াছে। ভূমিকম্পের ফলে যে দেওয়ালের ইটসমূহ কিছু মুরিয়া গিয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা মহাভারতের ঘটনা সত্য ধরিয়া লইলাম।

কুকক্ষেত্রের মৃদ্ধে অপ্টাদশ অক্ষোহিনী দেনা মৃদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এই অপ্টাদশ অক্ষোহিনী ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আসিয়াছিল। সেমতে এই সেনা সমপ্তি হইতেই ভারতের লোক-সংখ্যার একটা মোটাম্টী আন্দাজ পাওয়া যাইতে পাবে। উত্তর-ভারতে, বিদ্ধানিরির উত্তরকে আমরা উত্তর ভারতবর্গ বলিতেছি— আর্যা- অ্যা্ষিত জায়গা হইতে যে পরিমাণ লোক মৃদ্ধে যোগদান করিয়াছিল, দাক্ষিণাত্য হইতে কি সেই পরিমাণ লোক মৃদ্ধে যোগদান করিয়াছিল বা করিতে পারিয়াছিল? কন্যাকুমারিকা হইতে কুকক্ষেত্রের দ্রেজঃ ১৪০০ মাইল, মধ্যে বছজঙ্গলাকীর্ণ বিদ্ধানির। প্রাগ্জ্যেতিষপুর হইতে কুকক্ষেত্রের দ্রুজ ১০০০ মাইলের কম। প্রাগ্জ্যেতিষপুরের রাজা ভগদত্ত- ত্র্যোধনের শশুর।

খুব সম্ভবত উত্তর ভারতের যে পরিমাণ সবলকায় লোক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল দক্ষিণ ভারতের সে পরিমাণ লোক যুদ্ধে যোগদান করে নাই।
দ্রহ, পথের তুর্গমতা, আর্থানভাতার প্রসারের অভাব
ও রাজাদের তাদৃশ আগ্রহের অভাব ইহার হেতু হইতে
পারে।

আমর। ধরিয়া লইলাম যে উত্তর ভারতের যে পরিমাণ লোক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহাব অর্দ্ধেক পরিমাণ লোক দাক্ষিণাত্য হইতে যোগদান করিয়াছিল। আমাদের এই অস্থমান যে সঙ্গত বা সত্যের কাছাকাছি তাহা পরে দেখাইব।

এক অক্ষেহিনী সেনা বলিতে ১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক; ৬৫,৬১০ জন অশ্বারোহী; ২১,৮৭০টী হাতী ও ২১,৮৭০টী রথ বৃঝায়। রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক লইয়া হয় চতুরঙ্গ বল। স্থার যত্নাথ সরকার তাঁহার মিলিটারী হিদ্বী অব ইণ্ডিয়াতে লিথিয়াছেন যে পৌরব বা পুরু খুঃ পুঃ ৩২৭ সালে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যথন মুদ্ধ করেন, তথন প্রত্যেক বথে ৬ জন করিয়া যোদ্ধা ছিল এবং প্রত্যেক হাতীতে ৪জন করিয়া যোদ্ধা ছিল। ভিনসেট ঝিথ তাঁহার আরলি হিদ্বী অব ইণ্ডিয়াতে লিথিয়াছেন যে মৌগ্য চন্দ্রপ্রের ৭০০,০০০ সৈন্ম ছিল; রথে অন্তত পক্ষে ৩ জন করিয়া যোদ্ধা ও হাতীতে ৪জন করিয়া যোদ্ধা ছিল। কৃক্ষক্ষেত্রের মুদ্ধ ১৫০০ খৃঃ পুঃ এ হইলে ইহা ১২০০ বংসর পরের কথা।

হিন্দের রণকোশল সহজে পরিবর্তিত হয় নাই;
পুরাতনের প্রতি একটা মোহ আছে। সেজগু আমরা
ধরিয়া লইলাম যে প্রত্যেক রথে ও প্রত্যেক গজে ৪ জন
করিয়া যোদ্ধা ছিল। এমতে এক অক্ষোহিনী সেনাতে
নিমের হিদাব মত লোক ছিল। যথাঃ—

১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক বা ধান্থকী ১,০৯,৩৫০ জন
৬৫,৬১০ জন অখারোহী ৬৫,৬১০ জন
২১,৮৭০ গজে ৪ জন করিয়া ৮৭,৪৮০ জন
২১,৮৭০ রথে ৪ জন করিয়া ৮৭,৪৮০ জন
(মাট :—৩,৪৯,৯২০ জন

এমতে ১৮ অক্ষোহিনীতে ৬২,৯৮,৫৬০ জন যোদ্ধা। এক কথায় ৬৩ লক্ষ লোক। মোট হাতীর সংখ্যা ৩,৯৩,

করিয়া যোদ্ধা

৬৬০টী। তথনকার দিনে কি এত হাতী ছিল্প না ইহা কবি-কল্পনা। হিউল্লেন সাঙ্গ খৃষ্টিয় ৭ম শতাদীতে ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি বলেন যে হর্বর্কনের পুর্বে ৫,০০০ হাতী ছিল, পরে ইহার সংখ্যা বাড়াইয়া তিনি ৬০,০০০ যুদ্ধের হাতী করিয়াছিলেন। হর্ধবর্ধনের সামান্ত্য উত্তর ভারতের মধ্যে দীমাবদ্ধ ছিল; ইহা'হাতীর আড্ডা' আদাম. উড়িষা বা মহীশুর অবধি বিস্তৃত ছিল না। পরিমাণে তাঁহার সামাজা ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ। সমগ্র ভারতের তথনকার দিনে ২ লক্ষ **হাতী** থাক। খুবই সম্ভব। মহাভারতের যুগে, অর্থাং ২২০০ বংসর পূর্বে আরও বেশী হাতী থাকা খুবই মন্তব। একতা আমরা এই পরিমাণ হাতীর সংখ্যা কবির কল্পনা নহে, বাস্তবের পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। যোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানিধি তাঁহার ধন্তবেদে লিথিয়াছেন "এক এক গঙ্গে ১লন अकृ गंधाती, रक्त ध्रुवाती ७२ क्रन थड़तथाती आद्राहन করিবে।" "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক গজ প্রতি শত রথ ইত্যাদি।" এ বিংয়ে আলোচনা আবশুক।

যুদ্ধ করিবার মত সামর্থা আছে এইরূপ বয়স
সাধারণতঃ ২০ হইতে ৩৫ ধরা হয়। ভারতবর্ধে এইরূপ
বয়সের লোকের অফুপাতে গত ৫টা সেন্সাসে এইরূপ দেখান
হইয়াছে:—

## প্রতি ১০,০০০ পুরুষে---

বয়স 1501 7245-- 6065-- 6265 20-56 497 996 **レ** ミ ミ 699 664 649 २৫-७० o-ok 990 **b** 2 @ レくる 686 **৮**8২ 2,850 2,089 2,058 २०-७१ २,१७४

मर्का गुष्ड:--२,११९

পুরুষ ও নারীর সংখ্যা স ান সমান ধরিলে এই অন্থপাও ইহার অর্দ্ধেক ১২৫৮এ দাঁড়ার। অর্থাং শতকরা ১২'৬ জ্বন যুদ্ধ করিবার সামর্থোর বয়সের লোক। মোটামৃটি যুব করিবার বয়সের লোকঃ সমগ্র জনসংখ্যার অন্থপাও ১:৮ হয়।

মহাভারতের যুদ্ধে অভিমন্থার বয়স ১৬, ভীয়, দ্রোণে বয়স ৮০ র উপর। যুধি ষ্টিরাদির বয়স ৩৫ এর ঢের উর্দ্ধে কিন্তু রাজা বা ক্ষত্রিয় বীরের প্রতি যাহা প্রথোয় জন সাধারণের পক্ষে তাহা প্রযোধ্য নহে। অভিমন্থা, ভীষ জ্বোণাদির বয়স আমরা সাধারণের ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিয়া লইলাম। ইহারা সকলেই মহারথী। মহারথীদের হিসাব ধরিয়া রথীদের বা সাধারণ অশ্বারোহী বা ধাহুকীদের বিচার করা সঙ্গত নয়।

আলেকজাণ্ডার মলি বা মল্লইদের এক সহর অবরোধ করেন। এই সহরের লোকেরা যথন যুদ্ধে পরাজয় স্থানিশ্চিত বলিয়া জানিতে প্রারিল, তথন নিজেদের ঘর বাড়া জালাইয়া দিয়া স্থা-পুত্রসহ আগুনে ঝাঁপ দিল। এইরূপে ২০,০০০ হাজার লোক প্রাণত্যাগ করিল। তুর্গের মধ্যে যাহারা ছিল তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল; অব-শেষে তাহারা আয়ুসমর্পণ করিল। এইরূপ লোকের সংখ্যা ৩,০০০ হাজার যোজা। এ হিসাবে যোজার সংখ্যাঃ জনসংখ্যা = ১: ৭৬৭ কিংবা মোটাম্টি ১:৮। ভিনসেন্ট শিথের আরলি হিছ্নী অব ইণ্ডিয়া ১৩ পুঃ দেখুন।

· এই হিদাবে মহাভারতের যুগে ভারতের জন-সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩ লক্ষ×৮≔৫০৪ লকা।

পক্ষান্তরে যদি আমরা ধরি যে প্রত্যেক বাড়ী হইতে ১জন করিয়া লোক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন—যেমন পূর্ব্বেকার রাজারা বেগার বা পেয়াদা ধরিবার জন্ম করিতেন এবং এইরূপ যে করা হইত অতীত যুগে তাহার কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে লোক-সংখ্যা ৬৩ লক্ষ × ১১٠১১ = ৭০০ লক্ষ হয়। পূর্বে যে প্রতি বাড়ীতে ১১১১ জন করিয়া লোক ছিল তাহার পক্ষে যুক্তি আময়া পরিশিত্তে দেখাইতেছি।

এই ছই হিসাব পরস্পারের উপর নির্ভরশীল নছে; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বা independent। তাহা হইলে এই পার্থক্যের (এক হিসাবে ৫০৪ লক্ষ— আর এক হিসাবে ৭০০ লক্ষ—পার্থক্য ১৯৬ লক্ষ) কারণ কি ?

বর্ত্তমানে (১৯৩১) বিদ্যাগিরির উত্তরের ভারতবর্ধের জনসংখ্যা বিদ্যাগিরির দক্ষিণের লোক-সংখ্যার ২গুণ। মোরল্যাণ্ড সাহেব আকবরের মৃত্যুকালে ভারতের জনসংখ্যা ১০০০ লক্ষ ধরিয়াছেন। আর উত্তর ভারতের লোকসংখ্যা ৭০০ লক্ষ ধরিয়াছেন। তিনি উত্তর ভারত বলিতে কি বুঝিয়াছেন ভাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। মোটাম্টি উত্তর ভারতের

জনসংখ্যা দক্ষিণের জনসংখ্যার ২৩ জন। সৃক্ষ বিচার না করিয়া মোটাম্টী হিসাবে মহাভারতের যুগে উত্তর ভারতের জন-সংখ্যা দক্ষিণের জনসংখ্যার ২গুণ ধরিতে পারি।

আমরা পূর্বে অন্থমান করিয়াছি বা ধরিয়া লইয়াছি
যে উত্তর ভারতের যে অন্পাত লোক যুদ্ধে যোগদান
করিয়াছিল দক্ষিণের লোক তাহার অর্দ্ধেক অন্থপাতে
কুক্লক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এখন দেখা যাউক
এই অন্থমান সত্য বলিয়া ধরিলে ভারতের জন-সংখ্যা কত
দাঁডায়।

সমগ্র ভারতে লোক-সংখ্যার ২/৩ অংশ উত্তর ভারতে; ১/৩ অংশ দক্ষিণ ভারতে। এমতে ২/৩× ই×১ + ই×ই × ই= রুচ লোক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। তাহা হইলে প্রথম হিসাবে লোক-সংখ্যা ৬৩× গুটা=৬০৫ লক্ষ হয়।

দিতীয় হিদাবে দব বাড়ী হইতে যোদ্ধা আদিলে জনসংখ্যা হয় ৭০০ লক্ষ। কিন্তু দমগ্ৰ জন-সংখ্যার বা বাড়ীর মধ্যে উত্তর ভারতের ২/৩ বাড়ী হইতে যোদ্ধা আদিয়াছে যোল আনা; আর দক্ষিণ ভারতের ১/৩ বাড়ী হইতে যোদ্ধা আদিয়াছে আট আনা হিদাবে। এমতে দমস্ত বাড়ীর ২/৩×১+৫×২=৫ বাড়ী হইতে যোদ্ধা আদিয়াছিল। এমতে জন-সংখ্যা পূর্বোক্ত ৭০০ লক্ষ হয়।

এইবার ছই হিদাবের পার্থকা খুবই কম, এক হিদাবে ৬০৫ লক্ষ, অন্ত হিদাবে ৫৮৩ লক্ষ—পার্থকা ২২ লক্ষ; শতকরা ৪এর কাছাকাছি। আমাদের অন্থমান যে সত্যের খুব কাছাকাছি ইহা ধরিয়া লইতে পারা যায়। কিছুটা ভূলভ্রান্তি অবশুই থাকিবে।

এই ছুইটা আলাহিদা পদ্ধতিতে নির্দ্ধারিত জন-সংখ্যার গড় হইতেছে ৫৯৪ লক্ষ বা ৬ কোটী।

এখন প্রশ্ন হইতেছে কত পরিমাণ লোক কুরুক্ষেত্রের

যুদ্ধে যোগদান করে নাই। জাতি হিসাবে ব্রাহ্মণেরা

যুদ্ধে যোগদান করেন নাই-—যদিও দ্রোণাচার্য্য, কুপা
চার্য্য, অশ্বথামা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে

ব্রাহ্মণদের অফুপাত শতকরা ৭০ জন। যাদবর্গণ সকলে

যুদ্ধে যোগদান করেন নাই; অসভ্য বক্ত লোকেরা

অনেকে যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। আমাদের আন্দাজ
—ইহা কেবলমাত্র আন্দাজ, ভূলভান্তি থাকা খুবই সম্ভব।
ভারতের জন-সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ যুদ্ধে যোগদান
করে নাই। তাহা হইলে ভারতের লোক-সংখ্যা এইরূপ
দাড়ায়:—

#### ৫৯৪ লক

৬৯ লক্ষ=৫৯৪ লক্ষর ১/৯ ভাগ

মোট ৬৬৩ লক্ষ

৫৯৪ লক্ষের উপর যে জন-সংখ্যা কিছুটা বাড়িবে দে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ; কিন্তু কতটা বাড়িবে, ৬৯ লক্ষ বাড়িবে বা তাহার বেণা বা তাহার কম বাড়িবে, দে সম্বন্ধ আমাদের নিজেদেরই সন্দেহ আছে। সেজন্ত আমাদের আন্দাজ এইরূপ যে মহাভারতের যুগে ভারতের জন-সংখ্যা ৬ কোটির বেণা ও ৭ কোটার কম ছিল। মাঝামাঝি ধরিলে ৬॥ কোটা হয়। ইহার বেণা কিছু জোর করিয়া বলা চলে না।

আকবরের মৃত্যুকালে মোরল্যাণ্ডের হিদাব অন্থ্যায়ী ভারতের জন সংখ্যা ১০ কোটী; আর আমাদের হিদাবে ১১ কোটী। (ভারত গ্বর্ণমেণ্ট কর্ত্বক প্রকাশিত স্থলোচনে বুলেটীন নং ১ দেখুন)

নাথ তাঁহার ষ্টাডি ইন দি ইকনমিক কণ্ডিদানল্ অফ এনদেউ ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকে দিদ্ধান্ত করিয়াছেন থে অশোকের সময় ভারতবর্ধের জনসংখ্যা ১০ কোটীর উপর ও ১৪ কোটীর কম। তাঁহার দিদ্ধান্ত ঠিক্ হইলে মহা-ভারতের যুগ (১৫০০ খৃঃ পূঃ) হইলে ১৩০০ বংসরে লোক সংখ্যা বাড়িয়া ১০ কোটী বা ১৪ কোটী হইয়াছিল। জন-সংখ্যা প্রতি ১০০ বংসরে এক হিসাবে বাড়িয়াছিল শতকরা ৩ করিয়া; অপর হিসাবে বাড়িয়াছে শতকরা ৫৬ হিসাবে।

এইরপ কম বৃদ্ধির হার দেখিয়া সন্দেহ হইতে পারে থে, মহাভারতের যুগে জন-সংখ্যা অত বেণী ছিল না। কিন্তু যেখানে যেখানে প্রাচীন যুগে জন-সংখ্যার হিদাব পাওয়া গিয়াছে, দেখা যায় বৃদ্ধির হার খুব কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্থনও কমে কথনও বাড়ে। উইলকক্স ও কারদাগুণান্দর্ম হিদাবে পৃথিবীর জন-সংখ্যা গত ৩০০ বংসরে এইরপ হারে বাড়িয়াছে। সম্প্রতি বৃদ্ধির হার ক্রত বাড়িতেছে।

#### হাজার করা বার্ষিক বৃদ্ধি

|                         | উইলকল্মের মতে | কারসাগুাসে <b>র মতে</b> |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| >>@o->9@o               | 8             | ৩                       |
| <b>&gt;960-&gt;40</b> 0 | ৬             | 8                       |
| >p00->p60               | ৩             | œ···                    |
| 7260-7200               | ٩             | b                       |
| 0966-0066               | ۶             | Ь                       |

ইং ১৯০১ সালে ভারতো লোক-সংখ্যা ছিল ২৯-৪ কোটী; আকবরের মৃত্যুকালে ছিল ১০-০ কোটী। এই হারে যদি তংপূর্ব ১৫০০ বংসর লোক বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা হইলে ১০০ খৃঃ অঃ ভারতের লোক-সংখ্যা হয় ১৩॥ লক্ষ। অথচ তাহারও ৪০০ বংসর আগো চক্র-গুপ্তের সৈত্য সংখ্যাই ছিল ৭ লক্ষ। একই হারে লোক-বৃদ্ধি হয় নাই। জন-সংখ্যা কথনও ফ্রুত বাড়িয়াছে, কথনও কমিয়াছে।

#### পরিশিষ্ট

### বাড়ী প্রতি কয়ঙ্গন লোক।

(ক) পূর্বে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ছিল।
এজন্য পুরাকালের লোকেরা স্থওবার্গের ষ্টেসনারী বা স্থিতিশীল টাইপের লোক ছিল ধরিয়া লইতে পারি। এইরূপ
ষ্টেসনারী বা স্থিতিশীল টাইপের জনগণের মধ্যে বয়স বিভাগ
এইরূপ হয়। খ্যাঃ—-

#### প্রতি ১,০০০ হাজারে

বয়**স ৽**—১৫ ১৫—৫০ ৫০ ও তাহার বেশী

৫০এর উপর সকল পুরুষকে যদি বাড়ীর কর্তা, বিশেষ করিয়া হিন্দুদের মধ্যে একারবর্তী প্রথার প্রচলন থাকায় একারবর্তী পরিবারের কর্তা ধরি, তাহা হইলে প্রকৃত তথ্যের খুব কাছাকাছি থাকিব। এ মতে প্রতি বাড়ীতে—
১০০০ পুরুষ+১০০ নারী —১১৭৭ জন করিয়া হয়।

290

(থ) কৌটিলোর সময় ৫টা চাধী পরিবার ৬৪ একর জমী চাষ করিত। এ মতে প্রতোক পরিবারের ভাগে পড়ে ১২৮ একর। দেখা গিয়াছে যে একজন সবল পুরুষ ৫ একরের বেশী জমী চাষ করিতে পারে না। এই হিদাবে
১২৮ একর জমী চাষ করিতে ২ ৫৬ জন লোক দরকার।

যদি আমরা ধরি যে ১৫ থেকে ৫০ বছর অবধি দকল

পুরুষই চাষ করিতে পারে তাহা হইলে প্রতি পরিবারে
২ ৫৬ × ৪ == ১০০৪ জন হয়। কিন্তু দকলেই ১৫ পার

হইলেই দবল হয় না; আর ৫০ পার হইলে বুড়া বা চাষের

অহপর্ক হয় না। দেখা যায় ৫০ — ৫৫ বংসরের পুরুষের

সংখ্যা শতকরা ৩ ১৮; আর ১৫ থেকে ২০ বংসরের পুরুষের

সংখ্যা শতকরা ১০০৪। ইহাদের অর্দ্ধেককে যদি দবল ধরি

তাহা হইলে অন্যায় হইবে না। তাহা হইলে চাষ করিতে
পারে 'দবল' লোকের অহুপাত দাড়ায় ৫০ — ৪০৫ + ৩ ==

৪৮৫ শতকরা। ৪এর জায়গায় ৪০০২ দিরা গুণ করিলে

বাড়ী প্রতি ২ ৫৬ × ৪ ১২ - ২০০৫৫ জন।

(গ) পেলোপোলেদিয়ান যুদ্ধের শেষে এথেন্স সহরে বাড়ীর সংখ্যা ১০,০০০ ছিল। গ্রীদ দেশের ই**ভিহাদে** বিশেষক্স পণ্ডিতগণ তংকালে এথেন্স নগরীর লোক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবার জন্ম বাড়ী প্রতি ১২ জন করিয়া ধরিয়া মোট লোকসংখ্যা ১,২০,০০০ সাবাস্ত করেন। কেহ কেহ আবার বাড়ী প্রতি ১৮ জন করিয়া ধরিয়া লোকের সংখ্যা ১,৮০,০০০ সাবাস্ত করেন। আমরা বাড়ী প্রতি ১২ জনের হিসাবই মানিয়া লইলাম।

এ মতে ৩টা হিসাবে পাই বাড়ী প্রতি জন :—

- (क) ১0.99
- (খ) ১০-৫৫
- (গ) ১২ গডঃ ১১°১১ জন ক্রিয়া

# ছুই আমি

# শ্রীবিষ্ণু সরম্বতী

শামার মাঝারে হেরি তুইজন আমি :
কামনা-বিহীন একজন—মার আরজন শুরু কামী
আমাদের সংপারে
দেখিবারে পাও ধূলিকাদা মাথা যাবে,
কভু হাপে উলাদে,
কভু বা তৃঃথে ধূলার লুটায়ে চোথের জলে
স্বোচার মাঝে আসে শৈশবস্থা, আসে যৌবন জালা,
প্রিয়ার অধরে আঁকে চ্পন, কপ্নে জড়ায় মালা,
কল কারথানা, থেত বা খামারে, আলিসে
সে কাজ করে
রাম্পত্ন আঁকা মেঘ থাকে তার ঘরে।

আর এক আমি থাকে শুরু নিরালায়,
আপনার মনে বাঁশরী বাজারে স্কুররের গান গার।
তাহার গগনে নাই রামধন্ত, আছে শুধু ছারা পথ
দেখা দে উর্ন্দের চালার স্বপ্ররথ।
বঙ্গে রাঙা নয় প্রেম কুল তার, শুধু দোরভ-দার,
মিলনের চেয়ে গুল-বিল্ছেদে বহে গোরব ভার।
পূলা করে স্কুলরে;
আড়ালে বিদিয়। মানব-মহিমা মার করিয়া ধরে;
রাত্রি যথন নিক্ধ-ক্টিন-কালো
পথের দিশারী হয়ে দে দেখার, ভ্রান্ত আমিরে আলো।
অঙ্গে অঙ্গে দ্বার স্বার স্কুলিতে শুরুপের ছবি আঁকে।

# प्रमाय हायाल इंड क्यालक्षायन हायाल

## ( পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই বাবু বিজেন্দ্রনাথ রায় মহাপ্রের নিকট হতে বিদায় নিয়েবেরিয়ে আগতে আগতে শুনলাম—তাঁদের বাড়ীর ওপর তলা হতে একটা স্থললিত স্বরে প্রার্থনা সঙ্গীত ভেষে আস্ছে। আমরা অনুমানে ব্যালাম যে বিজেনবাব্রই একমাত্র কল্য। উপর হতে নির্দ্ধিকারচিত্রে সঙ্গীত পরিবেশন করে চলেছেন। তার সম্পর্কে এদানী বাইরে কি হলে। বা না হলো তাতে তার কোনও আসে যার না। এর কারণ এরা এক প্রজাপতি-বিধাহ বা নেগোসিয়েটেড ম্যারেজহাড়া অন্ত কোনও বিবাহ বঝতে চেষ্টা করাও পাপ মনে করে থাকে ৷ প্রাপ্তব্যস্ক হলেও তাদের আজও বিশ্বাস যে এক মাত্র স্বামীকে—স্বামী হওয়ার পর ভালোবাস: যায়। হঞ কাউকে ভালবাদা ভারা আজও প্র্যুক্ত কল্পনা করতে পারে নি। এই জন্মতি সহজেই তারা নিজেকে ও সেই সঙ্গে স্বামীকে স্থ্যী করতে সক্ষম হয়ে থাকে। স্বামীকে ভালবাসা এদের কাছে শুণু কর্ত্বরা নয়, সেটা এদের কাছে একটা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অতি প্রয়োজনীয় জীবন-ধর্ম ও বটে। এমন কি ঐ বিপথগামী যুবকটীরই সঙ্গে যদি তার ইতিমধ্যে বিবাহ হয়ে যেত তাহলেও দে অনায়াদে তার দেই পরিস্থিতিতে নিজেকে থাপ থাইয়ে নিতে পারতো। পূর্মপুরুষদের প্রাচীনতম বেদ মন্ত্র— 'তাং গোত্রং মাং গোত্রং' এই সাবেকী পরিবারের মেয়েদের পুরুষামুক্রমে উদ্বেলিত করে তাদের বীজকোষ বা গ্যামেট্ পর্যান্ত প্রভাবান্তিকরে রেখেছে। এরা যেন একটা নরম কাদামাটীর ঢেলা; তাই অধিকবয়স্ক হলেও এদের ইচ্ছামত রূপ দেওয়াও সহব। স্বামীর রূপ গুণ সহম্বে এদের চিত্রকে প্রস্তুত বা প্রিডিসপোস্ড করে রাথার এরা কোনও প্রয়োজনই মনে করে না। এর কারণ এরা মান্ত্র চার

না। এরা চার শুরু একজন সক্ষরিত্র দরাল স্বানী। এই দিক হতে বিচার করলে বৈক্লানিক ডাক্তার স্কর্জিত রায় এইরপ এক ক্যাকে ভাগাারপে ম্নোনীত করে কোনও ভুল করেছেন বলে মনে হয় না। কিংবা সাত সাগরের জল থেয়ে মতীষ্ঠ হয়ে এতদিন পর তার বৈক্রানিক মন কোনও এক শাস্ত শীতল গণ্ডীবন্ধ পুরুরিণীর স্বচ্ছ জলে অবগাহন করতে চেয়েছে। এতো তত্ত্বা পুজারপুজ চিন্তা করার এটা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত স্থান ছিল না। তাই এই কাশী শহবের অন্তত্য মহাদ্রী স্বিজেন্দ্রনাথ রায় মহাশ্যের বাটা হতে বার হয়ে তার মেয়ের স্থললিত কর্পের ভজন দলীত ভনতে ভনতে বড় রাস্তার এপারে এদে যা আমরা দেথলাম, তাতে আমরা বাক্ণক্তি রহিত হয়ে গেলাম। এইমাত্র কলকাতার দেই মোচওয়ালা মাানেজার ভদ্লোক আমাদের দিকে চাইতে চাইতে তাডাতাডী একটা টাঙ্গার উঠে দ্রুত গতিতে রাস্তার বাঁকের ওণারে অদৃশ্র হয়ে र्गालन । এদিকে আমাদের নজরের মধ্যে কোনও শকট না থাকার তাকে ফলো করে পাক্ডাও করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল ন।। তার চাল চলন ও হাব ভাবে ও পারিপার্থিক অবস্থা দুষ্টে বেশ বোঝা গেল যে এতকা তিনি এই দিজেন-বাবরই বাড়ীর গেটের আণে পাশে ঘুরাঘুরি করছিলেন। এই রহস্ময় ভদুলোক এইথানে নিশ্চাই বিজেনবারুর সঙ্গে দেখা করতে আদেন নি। তাই যদি হয় ভাহলে ওঁর এথানে আদার প্রকৃত উদ্দেগ কি ছিল ? আমরা মনে মনে ঠিক করলাম এর পর স্থানীর থান। থেকে এক জন দিবাহী সঙ্গে না নিয়ে আর এই শহরে কোথাও বার হব না।

এর পর আমর। সোজ। স্থানীয় থানায় কিরে এ**সে** সেথান হতে তুইজন সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে তথনি আবার আমাদের সেই সাংঘাতিকরূপে আহত যুবক্টীর পিত্রাল্যে এদে হানা দিলাম। এই বিষয়ে এতো তাড়াতাড়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার মধ্যে অন্ত আর একটীও কারণ ছিল। দে বিষয়ে পরবর্তী একসময় আমি বলবো, আস্কন। এই মরণা-পরভাবে আহত যুবকটীর পিতা অমুকবাবুও যে এই শহরের ধ্নী বাঙ্গালীদের মধ্যে অক্তম ছিলেন, তাতেও কোনও দলেহ করবার কিছু নেই। একটা উচু পোতা-সমন্বিত প্রকাণ্ড একটা পাখরের দ্বিতল বাটী। আমরা বেশ কয়েকটা পাথরের দাৈপান অতিক্রম করে একটা আধতলার মত উচ্ স্থানে এদেও দেথলাম যে দেখানেও পাথর কুঁদে একটা ইদারা বা পাতকুয়া রয়েছে। এই পাথর বাঁধানো ইদারার পাশ ঘেঁদে একটা সক্ল পাথরের গলি ধরে আমরা এই ভদ্রলোকের বৈঠকথানা ঘরে এদে তাঁদের এক স্থানীয় ভূতোর মারকং দেই ভদ্রলোকের নিকট আমাদের মাগমন সংবাদ জানালাম। অনেককণ অপেকা করার পর ঐ আহত যুবকের পিতার পরিবর্তে দেখানে এদে উপস্থিত হল তাঁর কাশী শহরের সম্পত্তির ও তংসহ এঁদের অন্দর মহলের ম্যানেজার শ্রীভবতোষ রায়। অগত্যা আমাদের তাঁকেই প্রথমে আমাদের এথানে আগমনের তাংপ্র্যা সম্বন্ধ বুঝিয়ে বল্লাম। এঁদের কথাবার্ছা ওনে প্রথমেই আমর। ৰুঝেছিলাম যে এঁরা তথনও তাদের একমাত্র বংশের তুলালের কলকাতাতে সাজ্যাতিক ভাবে আহত হয়ে পড়েথাকার সংবাদ অবগত হতে পারেন নি। এই জন্মে আমরাও তাকে এই সম্পর্কে কোনও কিছু না জানিয়ে কেবল মাত্র তাদের সেই ছেলেটীর গতিবিধি ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে গুরু কৌশলে প্রশ্ন করেছিলাম। অবশ্য আমাদের ইচ্ছে ছিল যে পরে প্রকৃত তথা ঐ আহত যুবকের পিতাকেই মাত্র আমরা জানিয়ে ধাবো। এ আহত যুবকের পিতার কাশীস্থ সম্পত্তির ম্যানেজার শ্রীভবতোষ রায়ের এই সম্পর্কে বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আজে, অধীনের নাম শীভবতোষ চৌধুরী। পিতার নাম পদর্বানন্দ চৌধুরী। পূর্বে আমাদের পৈতৃক বাদ বাংলার অমৃক জিলার অমৃক গ্রামে ছিল। বর্তমানে প্রায় তিন পুরুষ হলো আমরা কাশীবাদী। আমি এই বাড়ীর মালিকের একজন দ্রদম্পর্কীয় আত্মীয় বিধায় আমিই তার এখানকার দক্ষান্তির দেখাগুনা করি। আমাদের একটি

মাত্র বিশ বংসর বয়সের পুত্র সম্ভান আছে। আমার এই পুত্রটী আমাদের এথানকার এই বাবুর পুত্রের সঙ্গেই এই বংসর সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ করেছে। এথানকার শহর-তলীতে আমার পিতামহের আমল থেকে হুটো ছোটো বস্তী বাড়ী আছে। সেই বস্তীর আয় ও এথানকার মাইনে থেকে আমাদের সংসার চলে। আমি খুব কষ্ট করেও আমাদের বাবুর দয়াতে আমার এই পুত্রটিকে আমাদের বাবুর ছেলের মত করেই মান্থৰ করে তুলেছি। তবে বাবুর ছেলের মত আমার ছেলেটীর দূর্ব্বন্ধি একটুও নেই। এই জন্ম এদানী আমাদের সহাদয় বাবু তাকে নিজের পুত্রের চেয়েও অনেক বেশী ভালো বাদেন। অ মাদের বাবুর এই তুঃসময়ে সে তাঁর কাছে কাছে সব সময় থাকে বলেই না তিনি ভেক্ষে পড়লেও এখনও শ্যা নেন নি। আপন পুত্র হলেও এ ছেলেটা তার বাবাকে কি নিদারুণ আঘাতই না দিলে। ঐ গুণধর ছেলের জন্মে তিনি এই শহরের কোনও আত্মীয় বা বন্ধবান্ধবদের কারও কাছে মুখ পর্যান্ত দেখাতে পাংছেন না। একেবারে কিনা আশীর্কাদের আগের দিনই ছেলেটা বাপমার মৃথ পুড়িয়ে কলকাতায় পালিয়ে গেল। এদিকে আমাদের এই বাবুও হচ্ছে এক বড়ো শক্ত বাবু। তিনি তাঁর শোকে ভেঙ্গে পড়া গীনির মুথের দিকেও চেয়ে দেখলেন না। সব কথা জানা মাত্র তিনি তাঁর সেই ছেলেকে তাজা পুত্র করে আমার পুত্রকে পুষ্মিপুত্র নেবেন ঠিক করে ফেললেন। এমন কি আমাকে তুদিন আগে তাঁদের কলকাতার ফার্মের চার্জ আমার পুত্রকে দেবার জ্ঞােও পাঠিয়েছিলেন। কিন্ত দেখানকার দেই সর্কনেশে মহিলা পার্টনারটী ওঁর ঐ ছেলের শুভাকাছ্মী সেঙ্গে স্থামাকে একে-বারেই পাতা দেন নি। অবশ্য ওদের পুরুষ পার্টনারত্বয় অন্য কারণে আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের পূর্বতন বন্ধুখানীয় পার্টনারকে বৃশ্বিয়ে এই পু্ষ্মিপুত্র না নেবার জন্যে অমুরোধ করবেন বললেন। কিন্তু আমাদের এই কর্ত্তার এই নৃতন পরিকল্পনা আর বদলাবার নয়। তিনি তাঁর ঐ অসচ্চরিত্র পুত্রের আর কোনও দিনই মুখ-দর্শন করবেন না। এই সম্পর্কে আইনসম্মত ভাব্লে লেখা-পড়ার যা কিছু কাষ, তা তিনি ইতিমধো**ই শেষ করে** ফেলেছেন। হাজার হোক আমার পিতামহ এবং আমার ঐ কর্ত্তার পিতামহ সম্পর্কে সহোদর ভ্রাতা হত্তের। অর্থাৎ

কিনা একই বংশের পৃত রক্ততো আমার ও ওঁর এ পুত-মধ্যে সমভাবে বয়ে চলেছে। কিন্তু তবুও ছঙ্গনার যে এতো **उकार राला (कन जा जगवानरे जातन।** এर निमाक्रम বিপাকে পড়ে আমাদের কর্তা তাঁর বন্ধু ঐ দ্বিজেনবাবুকে প্রস্থাব করেছিলেন যে তাঁর এই পুরিপুরকে যদি তাঁর সম্পত্তির ও কলিকাতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী করে দেওয়া হয় তা'হলে কি তিনি তাঁর ঐ অনুঢ়া কলার দক্ষে তার এই পুঞ্পুত্রের বিবাহ দিতে রাজী আছেন? কিন্তু মশাই এ দিকেন গাৰুলীও হচ্ছে এক মহা শয়তান লোক। কলকাতার যতদব জেল-থারিজ গুণ্ডা তাঁর জমী-দারীর বস্তীগুলোতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কোলকাতা পুলিশ থেকে ওদের সম্পর্কে থতপত্র এলে ইনি তাদের চরিত্র সম্পর্কে সাফাই গেয়ে স্থানীয় পুলিশে সাক্ষী দিয়ে থাকেন। এদিকে এই সব গুণ্ডা বদমায়েসরা তাঁর আন্ধারা পেয়ে হামেসা কোলকাতায় গিয়ে খুন ডাকাতি করে পুন-রায় কাশী শহরে কিরে এসে থাকে। এদিকে এথানকার থানা পুলিশ তাঁর মত মহাধনী লোকের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকায় এই সব বদুমায়েসদের গায়ে অঙ্গুলী স্পর্শ করবার পর্য্যন্ত কারও সাহস নেই।"

আমি এই মহালোভী ভদ্রলোকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটী সাবধানে লিপিবন্ধ করে নিয়ে তাঁকে এই ঘটনা সম্পর্কে আরও করেকটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশসমূহ পাঠকদের অবগতার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—এখন আপনার এই উত্তর হতে যা বুঝলাম তা হচ্ছে এই যে, ঐ দিজেন গাঙ্গুলি মশাই আপনার পুত্রের সঙ্গে তার গুণবতী রূপবতী কল্যার বিবাহে সম্মত নন। অবশ্য আপনার পুত্রের চেহারা ও গুণপণা না দেখে বা শুনে এই সম্বন্ধে কোনও অভিমত আমি এখন প্রকাশ করবো না। এখন আপনি যে বললেন যে তাঁর ভাড়াটে বাড়ীগুলোতে বহু জেল-খারিজ গুণু। বাস করে তা এখান থেকে আপনি কি করে জানতে পারলেন মশাই। আপনার কি ঐ সব গুণু।বদমায়েসদের জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে সাক্ষাংভাবে কোনও পরিচয় আছে না কি ?

উ:—আপনি আমার পুত্রকে দেখলে বৃষ্ণতে পারতেন

ঘে--সে দেখতে, শুনতে ও গুণগরিমায় আমাদের বাবুর আপন পুত্রের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এত তো মশাই আমার নিজের কথা নয়। আমার খুঁতথুঁতে স্বভাবের জন্ত বাবুই এ'কথা আজকাল সকলকে বলেন। আছে, ইয়া। আমি পূর্মে কিছুকাল ঐ দিজেনবাবুর বস্তীগুলির ছোট-লোক রেওতদের কাছ হতে ভাডা আদায় করতাম। ভদ্রলোক কিনা শেষেই আমাকে দোধী করে বললেন যে, আমিই নাকি ঐ সব মাত্রখদের দক্ষে মিশে তালের বন্ধ হয়ে উঠেছি। এই সব কথা শুনে আমাদের এই মহৎ বাবু দেখান থেকে আমাকে সরিয়ে এনে আমাকে তাঁর নিজেদের সম্পত্তি দেখাশুনার কাজে ভর্তি করে নিয়েছেন, আজে, হাজার হোক আমি এই বাবুরই তিনরাত্রির ওয়ধের জাতিকুটুম বটে। আমি তে নেশাভাঙ মাঝে মাঝে করলেও আমার ছেলেটা হচ্ছে সত্যই ঋষিপুত্র তুলা ছেলে।

প্রঃ—হাঁ! আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন মাত্র আমি আপনাকে করবো। আপনার ঐ কড়া মেজাজের বাবুনা হয় তাঁর একমাত্র পুত্রকে তাজ্য পুত্র করে বদলেন। কিন্তু তেনার বৃদ্ধা স্থা অর্থাং ঐ তাজ্যপুত্রের গভধারিণী মাতাও কি আপনার ঐ কর্তার এই সাংঘাতিক প্রস্তাবে সায় দিতে পেরেছেন। তিনি তাঁর স্বামীর এই সব ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠলেন না।

উঃ—আজ্ঞে! এই সব আকচাআকচি নিয়েই ডে।
সেই দিন থেকে উভয়েই মনে প্রাণে ভেঙ্গে পড়ে শ্যা।
নিয়েছেন। আরে, সব মাতাই কি আর মহাভারতের
গান্ধারীর মত পুরস্থেলার হয়েও ত্ট পুরকে ত্যাগ করতে
পারেন। তা' এ বিষয়ে বাবুর আমার বিশেষ খুউব
কোনও দোষ দিতে পারি না। শেষ কালে তিনি বুঝেছিলেন যে তিনি নিজেই না জেনে ঐ ডাইনীর হাতে
নিজের ছেলেকে তুলে দিয়েছেন। হা! পরে অবশ্য
তিনি তার ঐ ছেলেটিকে জার করে কলকাতা থেকে.
কাশীতে আনিয়ে বিজেনবাব্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে
তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সম্প্রতিকালে
ঐ ডাইনীর ছোয়াচ থেকে দ্রে এদে তার মনটা এদানী
বেশ একটু স্কন্তও হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এদিকে সেই ডাইনী
স্বীলোকটা পত্রের পর পত্র কলকাতা থেকে এই ছেলেটীকে

পাঠাতে স্থক করে দিলে। এই এক একটি পত্র পাওয়ার সঙ্গে সে আবার পূর্দের কার মনমরা হয়ে পড়তো। একদিন একটা দীর্ঘ পত্র কলকাতা থেকে পেয়ে সে কাউকে না বলে আনীর্বাদের আগের দিন কলকাতার উধাও হয়ে গেলো। ফাই হোক, আমরা এই কুলসারকে এখন আমাদের কাছে মৃত ব'লেই ধরে নিয়েছি। আমিই অবশ্য সরল বিশ্বাসে ওই সব পত্রভালো বাবর ঐ ছেলেটার হাতে তুলে দিয়েছি। এই বিশয় অবশ্য কলকাতার কোনও চিঠি তাকে দিতে বারণ করে দিয়েছিলেন। তা এ একটা যে আমার দানে ভুলই হয়ে গিয়েছিল, তা আমাকে অবশ্য স্বীকার করতেই হবে।

প্রথমে অবশ্য আমার একবার মনে হয়েছিল যে সামাজিকভাবে অপুনানিত হয়ে ঐ গাঙ্গুলী মশাই বোধ হয় এই পলাতক ছেলেটার উপর কলকাতায় লোক পাঠিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক চিন্তার পর আমার মনে আশা পরক্ষণেই বুকেছিলাম যে আমার এই চিন্তা একান্তরপেই ভুল। মারুষ মাত্রকেই সন্দেহ করে করে এই সব বিষয়ে বোধ হয় আমার বেশ একট বদ অভ্যাদই হয়ে গিয়েছে। কিন্দু এক্ষণে এই ভবতোষ চৌধুরী নামক মহা-শয়তান লোকটার সংস্পর্ণে এসে আমার অন্তরাত্মা এই সাজ্যাতিক অপরাধ সম্পর্কে এঁকেও যে একবার সন্দেহ না হলো তা নয়। কিন্তু শহর থেকে এই সব নেশাথোর মহালোভী অপদার্থর পক্ষে কলকাতায় কোনও হামল। করা বাতা করানোর ক্ষমতা কোথায়? এদিকে কাব্যের উপেক্ষিতার ক্যায় মহাধনী দিজেন বাবুর কলকাতার দেই বিবাহের সমন্ধকারী আগ্নীয়টীকেও এই ব্যাপারে দন্দেহ করার বিচার একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না। অপর দিকে কলকাতার সেই রাজনৈতিক নেতা ও ধুরন্ধর বৈজানিক ডাক্রার অমুকই যে তার বছ সম্পত্তির লাভের ব্যাপারে তার একমাত্র প্রতিবন্ধক ঐ আহত ছেলেটীর আহত হবার কোনও এক কারণ ঘটান নি তো! তাই যদি সতা হয় তা হলে একমাএ ঐ প্রেমিকা মহিলাটীকে সাংঘাতিক মহিলা আথাা দিয়ে তাকে आभारमत भन এই विषय পূর্বাহেই একমাত্র দোষী সাবাস্ত করতে চায় কেন? এই সাংঘাতিক অপকর্মটী হয়তে মাত্র একজন পাপী লোকের স্বারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু

এই বিষয় বহু লোককে দন্দেহ করে আমি যে শতেক পাপী হতে চলেছি। আমাদেরই এই দন্দেহের বাতিকের শেষ কোথায়? এইরূপ আগ্যোপান্ত বহু বিষয়ে চিন্তা করে আমরা এই দাক্ষী চৌর্রী মশাইকে তার ঐ নিষ্ঠ্র-হৃদয় মনিবের দঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্ম জিদ ধরলাম।

আমাদের এই অন্ধরেধে এই অপদার্থ লোকটা প্রথম থেকে একটু আমতা আমতা করছিল। কিন্তু তাঁকে এই দোলা-মন থেকে রেহাই দিয়ে ঐ আহত যুবকের পিতা স্বয়ং আমাদের কাছে এদে উপস্থিত হলেন। এই পক-কেশ ঋজুদেহী বৃদ্ধের অগ্নিবধী চক্ষ্ব ধার ব'য়ে সামান্ত অশ্রুলও গড়িয়ে পড়েছিল। এই অপদার্থ লোকটীর সহিত আমরাও তাঁকে দেখে একটু সম্বন্ত হয়ে দাড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান দেখালাম।

'ওঃ বুঝেছি। আপনারা তাহলে কল্কাতা পুলিশ থেকে এখানে তদন্ত করতে এসেছেন ?' এই বৃদ্ধ ভদলোক একরকম তুর্বল্ভালানত কাপতে কাপতে ও টলতে টলতে অক্তদিকে চেয়ে চোথে জল মুছে আমাকে বললেন, 'আপনারা এথানে কি বিষয়ে তদন্তে এসেছেন তা আমি ইচ্ছে করেই জানতে চাই না। আমি গুধু যা বলছি **তাই** আপনারা ভনে যান। কিন্তু দয়া করে কোনও বিষয়ে আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না। এমন কি ওনিককার কোনও তুঃসংবাদ ও যদি আপনাদের আমাকে দেবার থাকে তা'ও দলা করে আর দেবেন না। আমার স্থী এই মাত্র জানহারা হয়ে পড়লেন। এ জান খুব সম্ভবতঃ আর ফিরবে কিনা জানি না। আমি ডাক্তারকে মাদার জ্ঞা টেলিফোন করে দিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। এছাড়। আমার ভাবী পোলপুর্টীকেও আমি এখুনি একজন বড় ভাক্তারকেও ডেকে আনবার জন্মে পাঠালাম। কলকাতায় অমুক রাস্তার অতো নধর বাড়ীতে আমার ঐ তাজ্য-পুরের মাতুল থাকে। সিংহী বাগানের সিংহী লেনের সিংহী বাড়ীর লোকেরা হচ্ছে আমার খণ্ডর কুল। যদি কোনও কিছু খবর দেবার বা সাহায্য নেবার প্রয়োজন থাকে তো দ্যা করে তাদের দঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন। তারা অবশ্য আমার মতো এতটা হৃদয়হীন হতে পারবে না। অন্ততঃ আমার কাছে আমার ঐ কুপুত্র মৃত বলেই জানবেন। এ ছাড়া আর অন্ত কোনও বিষয় জানতে হলে আমার ঐ আর এক অপদার্থ একই দক্ষে আগ্নীয় ও ম্যানেজর চৌধুরীবাবুর নিকট হতে জেনে নিতে পারেন।

কোনও ক্রমে মাত্র এই কয়টী বাকা উচ্চারণ করে পক-কেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোক থেমন ঝটীতে আমাদের সম্মুথে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তেমনি তেজের সহিত তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে পাশের ঘরে ঢুকে সশব্দে সেদিককার দরজাটা আমাদের মুথের উপর বৃদ্ধ করে দিলেন।

আমাদের ঐ প্রকেশ হতভাগ্য বৃদ্ধ ভদুলোকের পিছন পিছন দৌড়ে তাঁকে শুনাতে ইচ্ছে করছিল, আরে মশাই। আপনার ঐ ভাবী পোষাপুত্রটীকে আপাততঃ আপনার ঐ রুগ্ন জ্ঞানহার। স্ত্রীর স্থান্থ থেকে সরিয়ে দিন। তানা হলে বারে বারে জ্ঞান ফিরলেও পুনরায় তাঁর অজ্ঞান হয়ে প্রতার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আম্ব্রা এথানে এসেছি মাত্র আদার-বাাপারীর বিষয় নিয়ে। একণে এথানে আমরা জাহাজের কারবারের কথা তুললে এঁরা অন্ততঃ আমাদের কাছ হতে তা ভনবেন কেন ? এইরূপ এক অস্তৃত পরিবেশের মধ্যে এঁদের ঐ একমাত্র বংশধরের শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে এঁদের শুনাতে আর আমাদের সাহস বা ইচ্ছে হলো না। আমরা মনে মনে ঠিক করলাম যে ঐ আহত যুবকের কলকাতার মামার বাড়ীর ঠিকানাটা যথন পাওয়া গিয়েছে, তথন এই সব বিষয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গেই যা হোক কিছু একটা প্রামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে অথন।

এর পর আমরা এই বাড়ী হতে বার হয়ে বাহিরে অপেক্ষমান স্থানীর পুলিশ কনেষ্টবল তুইটীর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি; এমন সময় হঠাং আমাদের নঙ্গর পড়লো রাস্তার উল্টো দিকের ফুটপাতের দিকে। এই ফুটপাতের উপর একটা দক্ষ পাণুরে গলির মুথে জন চার ঘাড়-ছাটা গুণ্ডা গোছের লোককে আমাদের সেই পূর্দের দেখা গোক-গুয়ালা প্রোট ভদ্রলোক তাদের ঐ আহত যুবকটীর পিতামাতার সেই বাটীটীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে কি একটা যেন বোঝবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে কয়্মথানা যাত্রীবাহী শকট সামনে এসে পড়ায় তাদের কিছুক্ষণের জন্ম আর দেখা গেল না। এর পর গাড়ীগুলো চলে গেলে সেইদিকে আমাদের সঙ্গের স্থানীয় সিপাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পূর্দেই আমাদের সেই মোচওয়ালা

ভদুলোক সরে পড়তে পেরেছিল। এই স্থানীয় সিপাহী ছইজন রাস্তার ওপারে দণ্ডায়মান গুণ্ডা লোক কটাকে দেখে আঁতকে উঠে বলে উঠলো, হাবে, বাবন্। ইনে গুণ্ডা লোক কিন বেনারপনে লোটকে আলা ? আভি উধার মাং যানে চাংগী বাবু সাব। থানানে যাকে বড়-বাবুকো ইনলোককো বাড়ে পহেলা খবর দেনে চাংগী। এর একট্ব পরে দেখা গেল যে সেই গুণ্ডালোকগুলোও সেই সক পাবুরে গলির মধ্যে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছে।

এইরূপ এক বিপদের মধ্যে আমরা আর অপেকা করা না। আমরা তাডাতাডি করলাম কেতোয়ালীতে ফিরে সেথানকার অফিদার-ইনচার্জ্ঞকে সকল বিষয় খুলে বলে তাকে ঐ আহত যুবকের পিতামাতার বাড়ীতে পাহারা বদানো সম্ভব না হলে দে নিরালা. বাড়ীটার উপর মধ্যে মধ্যে একটুনজর রাথবার জত্তে তাকে আমরা সনিবন্ধ অভুরোধ জানালাম। যে কোনও কারণেই হোক আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে ঐ আহত যুবকের পিতামাতা এই সব গুণ্ডাদের স্বারা একদিন নিহত হলেও হতে পারে। এই সব গুণ্ডাদের দিক হতে তাঁদের বিপদ তো ছিলোই, উপরস্থ তাঁর পোয়পুত্রের পিতা হতেও তাঁদের বিপদের আশক। আমরা করেছিলাম। এর কারণ পোষ্যপুত্র নে ওয়া ঠিক হয়ে গেলেও মালিক বেঁচে থাকলে তার এই ইচ্ছা একদিন পরিবর্তিত হলেও হতে পারে। এই অবস্থায় তাঁর ঐ নেশাখোর আহ্মীয়টীর পক্ষে তাঁকে ও তার স্ত্রীকে পৃথিবী হতে সহিয়ে ফেলাও অসম্ব ছিল না। এইরূপ এক আতঙ্গ্রস্থ অণ্ট লোভী ক্রুব দৃষ্টি এইদিন আমরা তার চোথের মধ্যে ভালোভাবেই করেছি। তবে এইরপ একটা কিছু যে ঘটবেই, তা হলপ করে বলবার মত কোনও দাক্ষা প্রমাণ আমাদের কাছে মজুত নেই। তবে প্রতিটী বিষয়ে সন্দেহ হওয়া মাত্র সেই সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা আমরা আমাদের একটা কর্ত্তকা কার্যা ব'লে মনে করে থাকি। পণ্ডিতেরা ঠিকই বলে থাকেন যে অর্থই হচ্ছে যতে। অনর্থের মূল।

আমার ইচ্ছে ছিল যে আঙ্গই কলকাতাগামী একটা টেণে উঠে পড়ি। কিন্তু আমার স্থযোগ্য সহকারী অফিসারটী এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তাঁর মৃত এত দূরে এসেও একবার সারনাথ তাঁকে দেখে থেতে হবেই। এ ছাড়া তাঁর মতে আরও এক রাত্রিও একটা দিন থেকে এথানকার পরবর্ত্তী পরিস্থিতিটাও আমাদের পক্ষে দেথে । তালা উচিং। আমার এই চতুর ও স্থাযোগা সহকারী তাঁর প্রথম প্রস্তাবটীর সহিত তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবটীও জুড়ে দেওয়ায় আমাকে, তাঁর এই দব প্রস্তাবে রাজী হতে হয়েছিল।

এই থানাবাডীর একটা আলাদা ককে রাত্রিবাদ করে আমরা প্রদিন একথানি টাঙ্গা ক'রে ভারতের মহা বৌধ-তীর্থক্ষেত্র দারনাথ যাত্রা করলাম। এই প্রাচীন দারনাথের ধ্বংদ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমরা মুগ্ধ নেত্রে দারনাথের স্থবৃহং বৌদ্ধ স্তৃে বের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। চারিদিকের মনোমুগ্ধকর এবড়ো-থেবড়ো স্থানীয় স্থলরতম পরিবেশের প্রাচীনর ও পবিত্রতা দূর করে এথানে ওথানে সবুজ ঘাস-ভরা কুত্রিম আধুনিক বাগিচাম্প্রীর তথন স্বেমাত্র চেষ্টা চলেছে। আমি কুৰচিত্তে ভাবছিলাম যে এমন স্বাভাবিক প্রাচীন প্রাকৃতিক পরিবেশটী হেলায় বিনষ্ট করে এমন করে কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যার চেষ্টা করছে কেন? এমনভাবে জোর করে এই প্রাচীন ধ্বংদাবশেষগুলো আধুনিক কৃত্রিম পরিবেশ দ্বারা বেষ্টন করে এরা কি ঐ পবিত্র নিদর্শনগুলি আবর্জনা স্তুপে পরিণত করতে চান না'কি? আমি মনে মনে কল্পনা করভিলাম যে তাজমহলের রমা পরিবেশ হতে দেই খেতদোধনীকে যদি কলিকাতার মিউজিয়ম ও আর্মি-নেভি স্টোরের মধ্যে চৌরঙ্গির রাস্তার উপর বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেটকে কিরূপ দেখাবে? এমন সময় হঠাং আমার লক্ষ্য পড়লো একটী পীতবসনধানী চৈনিক সা;ুর সোমামূর্ত্তির দিকে। সামনের পুরাতন ইটের প্রাতীন মহা-স্তুপটী ঘিরে প্রার্থনা করতে করতে এই চীনা ভদ্রলোক দেটীকে প্রদক্ষিণ করছিলেন। এই সময় চীন ও জাপানের মধ্যে সভাতা-বিদ্যংশী যুদ্ধ চলছিল। তা সত্ত্বেও এই চীনা ভদ্রলোক তার স্বদেশ থেকে সোজা তাঁদের এই মহাতীর্থে আগমন করবার সময় করে নিতে পেরেছেন। আমরা প্রপার প্রপ্রের ভাষা না বুক্লেও ইসারায় আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা স্থক করে দিয়েছিলাম। ভদুলোক ঘুঁদী পাকিয়ে উপুড় হওয়ার ভঙ্গিমায় আমাকে ইসারায় বুঝালেন-জাপান জাপান এঁয়। এরপর কিছুটা চীৎ হয়ে গলা টিপে আমাদের বুঝালেন—চীনা চীনা এঁ ্যা—

ও জাপান। আমরা ঘাড় নেড়ে তাকে আমরা বুঝালাম, 'ওঃ
বুঝেছি! জাপান অন্নায়ভাবে চীনের টুটী চেপে ধরেছে।
এই চীনা ভদ্রলোক এইবার উপর দিকে চেয়ে হাতজোড়
করে আমাদের বললেন—'বুদ্ধ বুদ্ধ চীন জাপান এটা! আমরা
অন্নানে বুঝানাম যে ইনি চীনের শেষ বেশ বিজয় ও
জাপানের আশু নিধনের জন্ম তাঁর আরাধ্য দেবতা বুদ্ধের
কাছে প্রার্থনা জানাতে এসেছেন। অথচ শুনতে পাই এই
তুইটী মহান দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ এই মহান
পুক্ষ বুদ্ধদেবেরই হচ্ছেন একান্ত অন্ত্যাত শিল্প। আমার
মনে হলো যে ভগবান বুদ্ধের আবার এখানে জন্মগ্রহণ
করলে এখুনি বোধ হয় তাঁর এই প্রস্থানেই এদে এই
ন্তন পরিস্থিতিতে ন্তন করে সন্ত্যের সন্ধানের জন্ম
তপপ্রায় বসতেন।

এই মামলার তদন্তের প্রথম দিন হতে কমই সংমাহবের সংস্পর্ণে বোধ হয় আমরা আদতে পেরেছি। একমাত্র আমাদের বেচারাম বা বিচেকেরই বোধ হয় এতগুলো মানুবের মধ্যে নিস্পাপ মন ছিল। প্রতিদিনই আমরা নাগ ও নাগিনীদেরই বিষাক্ত নিখাদ দারা দেহ দিয়ে অফ্-ভব করে এদেছি। এদিকে প্রাচীন ভারতের স্থ্যান্তের স্থায় নবীন ভারতেরও স্থাাস্ত এখন সমাগতপ্রায়। একট্ পরেই ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাণী এই দিগন্তমুক্ত প্রান্তরের উপর তার ক্ষেহভ্ছায়া নামিয়ে দেবে। আর বেশীক্ষণ আমাদের সদাবিদিয়া মন এইখানে বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে চাইছিল না। এদিক ওদিক তাকাতেও আমাদের যেন কিরকম একটা ভয় ভয় করতে লাগলো। এইরূপ এক মান্দিক অবস্থায় আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের ভাড়া করে আনা টাঙ্গাথানিতে উঠে বদে টাঙ্গাচালককে বললাম —'দিধা টেশন চলো ভাই। আমরা থানা থেকে বার হ্বার সময় উপস্থিত সকলের কাছে বিদায় নিয়ে লাগেন্সপত্র সহ টাঙ্গার উঠেছিলাম। এই জন্ত দোজ। কলিকাতাগামী ট্রেণ ধরবার জক্তে রেল টেশনে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ কোনও অন্তরিধে ছিল না।

আবছায়া অন্ধকার ভেদ করে জ্রুতগতিতে আমাদের টাঙ্গাথানি শহরের দিকে ছুটে চলেছে। এমন সময় সহয়ে আমরাচেয়ে দেখলাম—একটাছোট ষ্টেশন ওয়াগান ভক্ ভক্ আওয়াঞ্জ করতে করতে সারনাথের দিকে এগিয়ে গেল। এই যন্ত্র শকটটীতে কয়েকজন গাট্টাগোট্টা লোকের সঙ্গে আমাদের সেই মোচওয়ালা ভদ্রলোক সামনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেথে বদেছিল। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে, সৌভাগ্যক্রমে ভদ্রলোক আমাদের টাঙ্গাথানি দেখতে পান নি। কিন্তু তা সহতেও হধু এই কু আমরা বুঝতে পারলাম না যে, এই ভদ্রলাকের এইরূপ ছুটাছুটীর প্রকৃত অর্থ কি হতে পারে? এইদিকে আমরা রেল ষ্টেশনে এদে জানলাম যে, কলিকাভার মেল ট্রেণ আমরা রেল ষ্টেশনে এদে জানলাম যে, কলিকাভার মেল ট্রেণ আমরতে ত্র্তিটা দেরী আছে। আমরা এতক্ষণ রেল পুলিণ থানাতে অপেক্ষা করে ট্রেণ আমা মাত্রই একটা গাড়ীর কানরাতে উঠে বদেছিলাম। তবে রেল পুলিশের মারক্ষ্য কলিকাভার আমাদের প্রত্যাণ্যমন সম্পর্কে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার বাবস্থা—আমাদের নিরাপত্তার জন্য এইরূপ একটী বাবস্থা অবলহনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

এই সময় রাত্রি হওয়াতে আমলা খুব সাবধানে রেলের কামরার তুধারের ছিটকীনী বন্ধ করে নিদ্রা থাবার চেষ্টা করি। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও একত্রে তুজনায় ঘুমিয়ে পড়তে পারি নি। আমরা পানা করে করে একটু করে খ্মিয়ে বা ঝিমিয়ে নিচ্ছিলাম—অবগ্য ঐ মোচওয়ালা ভত্র-লোকের পক্ষে আমাদের সঙ্গে এই ট্রেণেতে উঠবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তবু লোকে কথায় বলে যে সাবধানের মধ্যে কথনও কোনও মার নেই। ভোরের দিকে আমাদের ট্রেণ এক া ষ্টেশনে থামলে আমবা নিশ্চিন্ত মনে জানালা খুলে দেখি যে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে বাম দিকে চাইতে চাইতে সেই মোচওয়ালা প্রেট ভদ্রলোক 'পানিপাড়ে পানি পাঁডে' বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমরা তাডাতাডি জানালার সাটারটীর আর্থেকটা নামিয়ে দিয়ে তার তলা থেকে লক্ষ্য করলাম যে সেই ব্যক্তি এইবার পানি পাড়ে পানি পাড়ে—বলে ডান দিকে চাইতে চাইতে পিছনের দিকে কিরে গেল। অগত্যা এইবার আমাদের ট্রাঙ্ক থেকে পিন্তল ঘূটী বার করে নিয়ে তাতে গুলি ভরে সেই पूर्णे आभारतत निरक्षत निरक्षत भरकरहे द्वरथ निनाम। দোভাগা ক্রমে আমাদের কুপে গাড়ীতে এই সময় ততীয় কোনও যাত্রী ছিল না। তা হলে আমাদের তাকেও আমাদের এই ব্যবহার সম্পর্কে কৈনিয়ং দিতে দিতে অস্থির হতে হতো। এমন কি আমাদের ডাকাত ভ্রমে অন্ত যাত্রী-

দের পক্ষে শিকল টেনে ট্রেণ থামানও অসম্ভব ছিল না। এই ভাবে দারুণ চশ্চিন্তা ও অস্তিরতার মধ্যে কাল্যাপন করে পরের দিন সকাল আটটার সময় আমরা হাওড়া ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আপ্চর্যোর বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ সময়টুকুর মধ্যে একটি বারের জন্মেও আমরা সেই অন্তত চরিত্রের মোচভয়ালা প্রোচ লোকটীর আর সাক্ষাং লাভ করতে পারি নি। এই বার মামরা মাশারিত হয়ে লক্ষ্য কর লাম দে, তুই থানি মোটর ট্রাক সহ মামাদেব **অপর** সহকারী ভক্তিবাব ও কনকবাবু ওথানকার উভয় প্লাটফর্মের মধাবারী রাজধ্যের উপর অপেক্ষা কংছেন। আমরা এতক্ষণে সতা সতাই নিশ্চিন্ত মনে উভয়ে একে একে তাদের আলি**ঙ্গন** করে আমাদের নিরাপতা সহন্ধে তাদেব ও আমরা নিশিষ্ট করলাম। তা'হলে আমাদের সৌভাগা ক্রমে এঁরা ঠিক সময় মত্ই টেলিগামে আমাদের কলকাভাগ আগমনের বার্ভা পেয়ে গিয়েছিলেন। এর প্রই আমরা সকলে মিলে সারা টেণের কামরায় কামরায় ও প্লাটফর্মে ও ষ্টেশনের অপরাপর স্থানে ঐ সন্দেহমান মোচওয়ালা অস্তুত প্রেট্ ভদ্রলোকটিকে ছুটা হুটা করে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে-ছিলাম। কিন্দু এখানে ওখানে বহু চেষ্টা করেও তার কোনও সন্ধানই আমরাকংতে পারি নি। এই ভদ্রোক যেন রহস্ত-জনক ভাবে নিমিষের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল। অগত্যা আমরা পুলিশ ট্রা.ক উঠে কলকাতার আমাদের নিজেদের থানায় প্রত্যাগমনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

আরে, স্থার! আপনারা এতো শীঘ্র কলকাতায় কিরে এলেন, আমাদের থানায় চুকতে দেখে জনৈক অফিদার বলে উঠলেন, 'আমরা মনে করলাম ধে এই স্থাধাপে ওথানে একটু জিরিয়ে টিরিয়ে তবে কলকাতায় কিরবেন। এক বাইরে বা ইাদপাতালে না গেলে তো আর আমাদের বিশ্রাম লাভই হয় না। আমরা ছুটীছুটী এমনিতে চাইতে গেলেও তো নানা কাষের অন্থাতে আমাদের তা দেওয়াই হয় না। এক এনকোয়ায়ীটোয়ায়ী একটা হাতে না এলে তো আমাদের অন্থা কোনও হয়ে বিদেশ ভ্রমণের তো কোনও স্থাগেই নেই, এতে সরকারী খরচে তদস্ত সঙ্গে দেশে দেখাও হয়ে যায়। এবার এরকম কোনও বাইরের এনকোয়ায়ীর স্থাগেয় এলে আপনারা আমাকে দেখানে পাঠিয়ে দেবেন স্থার।

এই অফিদরটীকে আমি তার এই আপ্যায়িতের যথোচিত উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এথানকার অক্ত আর একজন অফিসার আমাদের পথ অবরোধ করে আমাদের এই মামলা সম্বন্ধেই অপর আর একটা থবর দিলেন। অপর এইরূপ একটি সংবাদ শুনবার জন্ম আমাদের মন উনুথ হয়ে ছিল।

ইয়া! ভালো কথা, স্থার । এই কয়দিন আপনাদের দেই বেচারাম ওরফে বিচকেবাবু বার ছই তিন আপনার খৌজ করে গিয়েছে, আমাদের থানার এই অফিসারটী বাস্ত হয়ে আমাদের উদ্দেশ করে বললো, আপনাদের এই বেচারাম না'কি আপনাদের মামলা সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় থবর সংগ্রহ করেছে, এই কয়দিন এই সংবাদটী আপনাদের দেবার জন্ম প্রায়ুরি করছে। এই সব জয়য়ী বিষয় আপনাকে ছাড়া এয়ানকার আর কাউকে সে জানাতেই চাইলো না।

প্রীতি বা ভালবাদাবশতঃ যারা পুলিশের ইনফরমার হয় তাদের স্বভাবচরিত্র এমনিই হয়ে থাকে। তারা মাজ একজন অফিদারের বশুতা স্বীকার করে তবেই বংশায়বদ্ধ হয়ে মাত্র তাকেই তারা খুনী করে চলে। অহ্য অফিদারদের পক্ষে ওদের নিয়ে নাড়াচাড়া করলে এরা স্বভাবতঃই পুলিশের আয়তের বাইরে চলে যায়, কিন্তু এইদিন আমরা নিদ্রাহীনতা ও অতি-পরিশ্রমে এমনই ক্লান্ত তো বটে; এমন কি স্থানাহারের অভাবে আমাদের সোথ ম্থ থেকে যেন আওন ঠিকরে পড়ছে। আমাদের পা ছটোও যেন আর আমাদের ভার রাখতে যেয়ে ছমড়ে মৃহড়ে ভেঙ্গে পড়তে চায়। আমাদের অবর্তমানে আমাদের সম্পর্কে এখানে কোনও অঘটন হয়নি, এইটুক মাত্র জেনে খুনী হয়ে আমরা ঘাড় নাড়তে নাড়তে উপরে চলে গেলাম।

ক্রমশঃ

# বাদগৃহ-দমস্থা

বোধাই বা দিনীতে বাসগৃহ-সমস্থা যে কত তীব্র সে কথা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। চাহিদার তুলনায় বাড়ীর সংখা। এত সামাস্ত যে বাড়ী পাইতে হইলে আজ মোটা টাকা সেলামী দিতে হয়, নয়ত দালালকে খুসী করিতে হয়। নতুবা বাড়ী-পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এদিকে প্রধানতঃ ভাড়াটিয়ার স্বার্থরক্ষার জন্মই সবকার প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই বাড়ীভাড়া আইন প্রবর্ধন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সমস্যা সমাধান হওয়া দ্রের কথা উত্তরোত্তর তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আবার একথাও সত্য যে, বড় বড় সহর ও তার আশেপ্রাণে বহু ন্তন ন্তন বাড়ী তৈরী হইতেছে। কিন্তু তথাপি

প্রয়োজনের তুলনায় তাহ। অতি দামার । বর্ত্তমানে অবস্থা

এমন যে বৃত্তসংখ্যক বাড়ী তৈরী ব্যতিরেকে এ সম্পা সমা-

ধানের আর দিতীয় পথ নাই। অথচ সকলেই জানেন বাড়ী

বর্তমানে ভারতের বড় বড় সহরে বিশেষতঃ কলিকাতা ও

## শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গে'স্বামী

তৈরী কবিতে কত টাকার প্রয়োজন। তাই, সমস্যা সমাধানের জন্ম থেরপ পাইকারীহারে গৃহনির্মাণ করা প্রয়োজন সে টাকা সরকার বা পুঁজিপতি ছাড়া কাহারো পক্ষে জোগান সম্ভব নয়। বর্তমানে বাড়ীভাড়া সেরপ চড়া, তাহাতে এই থাতে টাকা লগ্নী করিলে মোটাহারে মুনাদা করাও সহজ। অতএব পুঁজিপতিগণ সহজেই এদিকে আরুই হইবেন ইহা আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি বনিকশ্রো এদিকে অগ্রসর হইতেছেন না কেন, তাহা অফুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে আমরা সেই কারণসন্হও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিব।

দেশত বর্তমানে গৃহনির্মাণ আশাকুরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে না, তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ আমাদের কর ব্যবস্থা। বর্তমানে আয়কর ব্যকীত করদাতাকে আরও পাচটি প্রত্যক্ষ করের চাপ সহিতে হয়, যথা, ধনকর

( Wealth Tax), মূলধন লভ্যাংশ কর (Capital Gains Tax), ব্যয়কর (Expenditure Tax), দানকর (Gifts Tax) ও সম্পত্তি কর (Estate Duty)। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ধনিকশ্রেণীকে একমাত্র আয়কর ও ধনকর বাবদ যে অর্থ সরকারকে বছরে গণিয়া দিতে হয় তাহার পরিমাণ প্রায় তাহাদের মোট আয়ের সমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা; ইহা হইতে তাহার বার্ষিক আয় হয় প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই আয়ের উপর তাহাকে আয়কর বাবদ প্রায় ৮০ হাজার টাকা ও সম্পত্তির উপর ধনকর বাবদ ৪১ হাজার টাকা সরকারকে গণিয়া দিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, উপরোক্ত তুই থাতে করের পরিমাণ মোট আয়ের প্রায় শতকরা ৯৭৷৯৮ ভাগের সমান। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাহার পক্ষে বাডীঘর রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব নহে। কিভাবে যে তাহার সংসার থরচ চলিবে সে কথা না বলাই ভাল। এই যথন অবস্থা, তথন ধনিকশ্রেণী বুহ্দাকারে বাড়ীঘর নির্মাণ ফুরু করিবে ইহা আশা করা রুথা। তাছাড়া উচ্চ করভারের ফলে যে সব বাড়ীঘর এখন আছে, উপযুক্ত তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তাহাও ধীরে ধীরে বাদের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। অতএব নৃতন বাড়ী নির্মাণ ও পুরাতন বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের উপর ধনকরের প্রতিকৃল প্রতিক্রিয়া কী-ভাবে রোধ করা যায় তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন এবং তদম্বায়ী এই করের मःश्लिष्ठे धातामगृश् तनवनन कता श्राक्ता ।

এবার দেখা যাক, বাসগৃহের আয়ের উপর—আয়করের প্রতিক্রিয়া কীরূপ হয়। আয়কর আইনের ন ধারামুয়ায়ী বাসগৃহের আয় ধার্য় হইয়া থাকে। এই ধারামুয়ায়ী বাড়ীর স্থায়া বার্ষিক মূল্য ( Bonafide annual value ) যাহা হইবে, তাহাই বর্তমানে করয়োগ্য আয় বলিয়া ধরা হয়। এই ধারায় আয়ও আছে, বাসগৃহ হইতে নিয়লিখিত আয়-সমূহ আয়কর হইতে রেহাই পাইবে।

- (ক) স্থায় বার্ষিক মৃলোর এক ষ্টাংশ বাড়ী মেরা-মতের দরুণ;
- (থ) বাড়ীভাড়া আদায় প্রভৃতি খরচের দরণ বাধিক মুলোর শতকরা ৬ ভাগের অন্ধিক ;

- (গ) মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বাবদ ভাড়াটিয়ার দেয় অংশ।
- (ক) বাড়ী মেরামতের দকণ বাষিকমূলোর যে এক ষষ্ঠাংশ করমুক্ত করা হইয়াছে, তাহাযুদ্ধপূর্দ্ধকালের স্থিরীকৃত হার। তাহার পর অভাবধি মেরামতীথরচ বছওণ বৃদ্ধি পাইয়াছে—অতএব, বহুপূর্দে স্থিনীকত এই এক ষ্ঠাংশহার অতি সামান্ত। তাছাড়া, যুদ্ধপূর্দকালের তুলনার মেরামতীর অক্যান্ত আহুষঙ্গিক থরচ যথা,—সিমেন্ট, চুন, স্থরকী, কাঠ, লোহালকড় প্রভৃতি মাল মশলার দাম ও শ্রমিক মজুরী এত বুদ্ধি পাইয়াছে যে আয়কর মুক্ত এই অল্প প্রিমাণে কোন বাডী ওয়ালাই গৃহনিশাণে অগ্রণী হইবে না। অতএব গৃহ-নির্মাণে বাড়ী ওয়ালাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে হইলে করমুক্ত আয়ের পরিমাণ বর্ত্তমান বর্ত্তি মূল্যমানের সহিত সামঞ্জু রাথিয়া স্থির করা প্রয়োজন। এই হার বাড়াইবার স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি এই যে, যদিও গৃহনিশ্মাণের মালমসলার দাম অতান্ত বাড়িয়াছে, বাড়ীভাড়া কিন্তু যুদ্ধপুর্বাকালের **जून**नाश जन्मूभारक वार् नारे। कात्रन शृर्त्वहे वना হইয়াছে, অধিকাংশ রাজ্যসরকারই আইন করিয়া ( Rent Control Act) বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি বন্ধ করিয়াছেন। স্থতরাং মনে হয়, আয়কর আইনের ৯ ধারার এমনভাবে সংশোধন প্রয়োজন যাহাতে মেরামতীর জন্ম করমুক্ত আয়ের পরিমাণ বাড়ানে। যায়। তবেই বাড়ীওয়ালার। বাড়ীমেরামত ও वाफ़ीत खंद्रे तक्क्पारवक्करणत जग छिश्माह त्वाध कतित्व।
- (থ) তারপর বাড়ীভাড়া আদায়ের থরচও প্রের তুলনার বহুগুণ বাড়িয়াছে। ভাড়া-আদায়কারী সরকার বা মৃহরীর বেতন ও সাধারণ মৃল্যমানের সহিত তাল রাথিয়া প্রাপেক্ষা প্রায় চতুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমতাবস্থায় গৃহের বার্ষিকমৃল্যের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র এই থাতে আয়কর হইতে মকুব করিলে বাড়ীওয়ালার করভার কিছুমাত্র লাঘব হয় না বলা চলে। অত এব এক্ষেত্রেও সম্চিত বাবস্থা করা প্রয়োজন। তবে যেহেতু এই হার আয়কর আইনের নিয়মাবলী (Rules) অন্থায়ী স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা পরিবর্তনের জন্ম আয়কর আইনের নিয়মাবলী কর্পক্ষের নির্দ্ধোধন প্রয়োজন হইবে না। উর্দ্ধতন কর্পক্ষের নির্দ্ধোত্বসারেই ইহা সম্ভবপর।
  - (গ) এইবার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের কথা আলোচনা

বর্তুমান আইনে খুব পুরাতন বাড়ী করা যাক। বাতিরেকে মন্তান্ত বাড়ীর কেবে কেবল্যাত্র ভাড়াটিয়ার দেয় মিউনিসিপাাল ট্যানোর অংশ আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হয়। বাড়ীওয়ালার দেয় অংশের উপর আয়কর মকুব করা হয় না। বর্তমান কলিকাতায় বাড়ীর বার্ষিক-মূলোর শতকরা ২৩; ভাগ মিউনিসিপাাল কর বাবদ কর্পো-শনকে দিতে হয় এবং ইহার মধ্যে বাড়ী ভয়ালা অর্দ্ধেক ও ভাড়াটিয়া বাকী অঠেক দিয়াখাকৈন। বর্তমান অবস্থাত্মধায়ী. বাডীভয়ালার দেয় এই অর্দ্ধেক অর্থাৎ কতকরা ১১ঃ ভাগ বাস্তবিকই খুব বেশী এবং মনে হয়, বাড়ী ভয়ালার এই সংশও আয়করমূক্ত করিয়া দিলে বাড়ী ভয়ালা গৃহনির্মাণে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করিবে। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন। গত ১৫ বংসর যাবং বাডীভাডা আইনের দোলতে বাড়ীভাড়া মোটামুটি একই রকম রহিয়াছে অর্থাং थुव दंगी वाट्य नाष्ट्र। अथठ आग्नकदत्रत दात यद्यश्रेष्ट्रे বাডিয়াছে। ফলে, বাডীভাডা হইতে আয়কর দেওয়ার পর বাড়ী ওয়ালার উদ্ত থুব বেশী কিছু থাকে না। যাহারা এ ব্যাপারে থোঁজখনর রাথেন তাহারাই একথা স্বীকার कतिरवन । এ कातराष्ट्रे वाड़ी अवालात रमय विडेनिनिभान করের অংশ আয়কর মৃক্ত হওয়। প্রয়োজন।

আরেকটি ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ঘাইতেছে। শিল্পকেত্রে আইনাত্র্যায়ী ক্ষাক্ষতি বাবদ (Depreciation) কর রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাদগুহের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমানে আয়কর আইনের ১ ধারামুঘায়ী বাসগুহের ক্ষয়ক্ষতির দুক্রণ কোন কর রেহাই দেওয়া হয় না। কিন্তু বাদগৃহও ত' চিরস্থায়ী নহে। ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতে পাইতে বাসগৃহে নিয়োজিত মূলধনও নিংশেষ হইয়া আদে। এই ক্ষয় পূরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাসগৃহ হইতে যে আয় হয় তাহা হইতে নির্দিষ্ট একটা অংশ প্রতি বংসর নিয়মিত ভাবে লইয়া একটি তহ-বিল গঠন করিতে দিলে কয়েক বংসর পর যথন বাডী পুন-নির্মাণের প্রয়োজন হইবে তথন এই তহবিলেরটাকা দিয়াই দে প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হইবে। সকলেই দেখিয়াছেন, দেশের অধিকাংশ বাদগৃহের অবস্থা আজ কত জীর্ এবং অবিলম্বে উহাদের সংস্থার প্রয়োজন। বল। বাহুলা, উপরোক্ত তহবিলের অভাবেই আজ বাড়ীওয়ালারা বাড়ীঘর মেরা-

মতের কাজে হাত দিতেছে না। বাদযোগ্য বাড়ীঘরের পরমায়ু গড়ে দাধারণতঃ ৩০ বংসরের মত ধরা হয় এবং এই ভিত্তিতে হিসাব করিয়া বাড়ীভাড়া আয় হইতে একটা ল্যায়্য অংশ বার্ষিক আয়করের আওতা হইতে রেহাই দেওয়া হইলে কালক্রমে একটি ভাল তহবিল গড়িয়া উঠিতে পারে। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ একটি প্রধান কর্মফুটী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অভএব এই তহবিল গঠনের প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যকরী করা প্রয়োজন। আরেকটি বিষয়ও বিবেচনা দাপেক্ষ। যেথানে ইজারা-করা জমির উপর বাড়ীঘর তৈরী হয় দেখানে ঝামেলা আরও বেশী। কার্ণ ইজারার মেয়াদ শেষ হইলে ইজারাদারের আর জমি বা সম্পতির উপর কোন মালিকানা স্বত্ব থাকে না। ক্ষয়্মক্তি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিবার সময় এ বিষয়টি সরকারের বিবেচনা করা কর্ত্ব্য।

আজকাল ব্যবসায়ীগণ বাবসা বা বাণিজ্যক্ষেত্রেই তাহাদের অর্থনিয়াগ করিয়াণাকেন—কারণ উভয়ক্ষেত্রেই মূনালার যথেষ্ট স্থযোগ বিভ্যমান। কিন্তু তদন্থরূপ মূনালা গৃহনিশ্বাণ শিল্প হইতে পাওয়া যায় না বলিয়াই এদিকে বিরাটাকারে কোন লয়ী দেখা যায় না। তাই গৃহনিশ্বাণ ব্যাপারেও আয়কর আইন এমন হওয়া প্রয়োজন যেন লয়ীকারীরা গৃহনিশ্বাণের জন্ম যথেষ্ট মূলধন বিনিয়োগ করিতে উৎসাহ বোধ করেন। উপরে যে ক্ষয়ক্ষতি তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে—তাহা গ্রহণ করিলে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহাযা হইতে পারে। এক্ষেত্রে আরেকটি প্রস্তাব—বাসগৃহের আয় অন্যান্থ ব্যবসাজাত আয়ের মত আয়কর আইনের ১০ ধারা অনুসারে ধার্যা করা, অর্থাৎ করদাতা তাহার গৃহজাত আয় হয় ১ ধারা নতুবা ১০ ধারা অনুষ্যায়ী করধার্য্য করাইবার স্বাধীনতা পাইবেন।

বেশীদিন আগের কথা নয়, আয়কর আইনে ব্যবস্থা ছিল,বাড়ী তৈরী হইবার পর ছই বংসর পর্যান্ত তাহা হইতে যে আয় হইবে তাহা আয়কর হইতে রেহাই পাইবে। গত ১৯৫৬ সন হইতে সরকার বাড়ীওয়ালাসণকে এই স্থবিধা আর দিতেছেন না। দেশে যথন বাসগৃহ সংস্থা অতি তীব্র সে সময় এই স্থবিধা প্রত্যাহার করিয়া লইবার কোন খৌজিকতা নাই। অন্ততঃ বেশী না হইলেও আরও ১৫ বংসর পর্যান্ত বাড়ীওয়ালাগণকে এই স্থবিধা দেওয়া উচিত। তাহা হইলে বাদগৃহ নির্মাণে বাড়ীওয়ালার। অধিকতর অর্থ লগ্নী করিতে উলোগী হইবেন এবং এই প্র:১ইার দক্ষা বাদগৃহ সম্ভারও কি কিং সমাধান হইবে।

বাদগৃহনিশাণ ব্যাণারে জ্মি-উন্নান কোপ্পানী গুলির ভূমিকাও থুব গুরু রপু। অত এব এই কোপানী ওলিকে নানারকম স্থযোগ স্থবিধা দিলে প্রকারান্তরে তাহা বাদগৃহ নির্মাণেই উৎসাহ দেওয়া হইবে। বর্তমানে এই কোপানী গুলি বাড়ী তৈরী ব্যাপারে কোন উৎসাহই পায় না। বর্ত্তমানে ইহারা সহর বা পার্শ্বকী অঞ্লে বিস্তার্ণ এলাকা ইজারা লইয়া দেখানকার বনজঙ্গল আবাদ করতঃ বাদোপযোগী করিয়া তোলে, ছোট ছোট টকরা করিয়া জমি বউন করে. পানীয়জন, আবর্জনা নিকাশন ও বৈচ্যতিক আলে। সর-বরাহের ব্যবস্থা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা নিজেরাই বাদগৃহ নির্মাণ করিয়া স্থাবিধান্তনক কিস্তিতে জনদাধারণের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারাও নানাপ্রকার अञ्चितिशत मञ्जूथीन इहेश थारक ; रयमन कि खितन्मी हिमारत যথন বাড়ী বা জমিবিক্রয় হয়, তথন ভবিষ্যুৎ কিস্তির পরিমাণ মোট আয়ের সহিত ধরিয়া তবেই এই কোম্পানী-গুলির বার্ষিক আয়কর ধার্য্য হয়। ফলে, অনানারী টাকার উপরও ইহাদের কর দিতে হয় এবং কথনও বাড়ী বা জমির ক্রেতা কিন্তির টাকা খেলাপ করিলে দে টাকা আর আদায়ই হয় না। অথচ এই কোম্পানীগুলিকে সে টাকার উপরও কর দিতে হয়। ইহা বাস্তবিকই বাঞ্নীয় নহে। কথনও কথনও এই কোম্পানীগুলি জমি সংগ্রহের ব্যাপারেও যথেষ্ট অস্কবিধা ভোগ করে। স্বতরাং জমি সংগ্রহ আইন (L n l Acquii)। Act) এমন ভাবে সংশোধন করা প্রয়োজন যেন এই কোম্পানীগুলির অম্ববিধা বহুলাংশে লাঘব হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, সহর বা পার্থবত্তী অঞ্চল উন্নয়ন করিবার পর স্নিহিত এলাকার মিউনিদিপ্যালিটি বা পৌর কর্ত্তপক্ষ উক্ত অঞ্চল ভাহাদের এলাকাযুক্ত করিয়া লন এবং পানীয়ঙ্গল ও নিকাশন প্রভৃতি ব্যবস্থার দুরুণ অত্যন্ত চড়াহারে করধার্য্য করিয়া থাকেন। তাহা সত্ত্বেও পৌর কর্ত্ত্রশক্ষ কথনও কথনও নলকৃশ খনন বা ঝাডুদার প্রভৃতি নিয়োগের জন্ম এই কোম্পানী ১লির উপর অত্যন্ত চাপ দেন। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্বক্ষের এই ক্ষমতা প্রয়োগ হইতে বিরত হওয়া উচিত।

দেশের বাান্ধ ও অন্যান্ম আর্থিক সংস্থাঞ্লিরও উচিত এই কোপানীগুলিকে অধিকতর উৎসাহদান অতাত করত্বে বাড়া বাজনি বাক রাথিল কোপ্পানী-গুলিকে দীর্ঘকালীন ঝা মঞ্ব করিলে প্রকৃতই গৃহনিশাণ প্রতেষ্ট। অরাবিত হইতে পারে। বিদেশে কোন কোন ক্ষেত্র এই কো সানী গুলি গৃহ বা জ্মির মূলোর শতক্রা ৮০ ভাগ টাকা বাঙ্গে হইতে ঝা পাইখা থাকে। তাহাড়া, কেহ যদি এই কোপানী হইতে বাড়ীবা জমি ক্রয় করিতে চাহেন তবে তিনিও ব্যাক্ষ হইতে সহজেই ঋণ পাইয়া কোপানী গুলিকে থাকেন। তবে একেত্র বাডীর ক্রেতা-মালিকের জন্ম জামীন দাঁডাইতে হয়। দেশের বড় বড় ব্যাপ্তলি প্রীক্ষামূলক ভাবে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন যেন ভারতেও এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়।

পূর্দেই বলিয়াছি, বিভিন্ন রাজ্যসরকার বাড়ীভাড়া আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু এই আইনই নৃতন বাড়ী নির্মাণের পক্ষে এক বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আইনে ক্যায়া ভাড়ার পরিমাণ ও মাত্রা এমনভাবে ধার্যা করা হইয়াছে যে নৃতন গৃহনির্মাণে নিয়োজিত মূলধন হইতে আহুপাতিক হারে অর্থ পাওয়া সম্ভব নহে। কোন কোন রাজ্য সরকার ১৯৪১ সাল বা তার কাছাকাছি সময় যে ভাড়ার হার চাবু ছিল সেই হারকেই ভিত্তি করিয়া ভাষা ভাড়া স্থির করিয়াছেন। বলা বাহুলা, ১৯৪১ দাল হইতে অভাবনি ২০ বছর প্যান্ত মুল্য মান প্রায় ৪।৫ গুণ বাড়িয়াছে, অতএব ১৯৪১ দালের ভাড়ার হার যদি বর্তুমান ভাড়ার হারের ভিত্তি হয়, তবে তাহা যেমন হাশুকর তেমনি অবাস্তব-এ বিষয়টি সরকারের পুনর্বিবেচন করা প্রয়োজন। আইনের আলোচনায় আরও তুই,ট প্রদঙ্গের অবতারণা করা যাইতেতে। প্রথমতঃ যদি কোন ভাড়াটিয়া ইচ্ছাকত-ভাবে কয়েকমাদের ভাড়৷ বাকা ফেলিয়া রাথে তবে বর্তুমান রাজ্য সরকারের আইনে এ হেন ভাড়াটিয়ার বিক্লে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাড়ী ওয়ালার প্রেক অতি কট্টকর। দ্বিতীয় প্রদদ্ধ উপভাড়াটিলা দম্বন্ধে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আদল ভাড়াটিয়ার থাকিবার মেয়াদ ক্ষেক বছরের জন্ম হইলেও উপভাড়াটিয়াগণ নির্দিষ্ট

মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরও বাড়ী ছাড়েন না। কোন কোন রাজ্যের অধীন এইরূপ উপভাডাটের স্বার্থক্ষার ুবাবস্থা আছে অথচ বাডীওয়ালাদের কোনও স্থ্রিধা দেওয়াহয় নাই। ইহাও নতন গৃহনিমাণের পথে এক প্রধান অন্তরায়। বাস্তব অবস্থা উপেক্ষা করার ফলে এই সব আইন নতন নতন গৃহনির্গাণে উৎসাহ না দিয়া বরং নিকংসাহই সৃষ্টি করিতেছে।

সম্প্রতি ভারতের বীমা কর্পোরেশনও গৃহনির্মাণে উৎসাহ দিতে অগ্রণী হইয়াছেন। তাহাদের পরিকল্লনা-মুখায়ী তাহারা সম্পত্তি বন্ধক বাথিয়া গৃহনির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করিতেছেন। ইহা সময়োচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্দ্র এই পরিকল্পনা কেবলমাত্র কলিকাতা, বোধাই, মাদ্রাজ দিল্লী ও হায়দরাবাদের অধিবাদীদের মধ্যেই দীমাবদ্ধ রাথা হইয়াছে। এ পরিকল্পনার স্থ বিধা এলাকায়ও প্রসারিত ক্রা প্রয়োজন। তাছাড়া. কার্য্যতঃ যে সব কর্মচারীর মাদিক বেতন ১০০০ টাকার উদ্ধে, কর্পোরেশন তাহাদিগকে এই ঋণের স্থবিধাদিতেছেন না। কিন্তু এই শ্রেণীগত বাধা দুর হইলে দেশে অধিক-

সংখ্যক গৃহনির্মাণ সম্ভব হইবে সন্দেহ নাই। কারণ বর্তমানে বহু কর্ম্মতারী মাদিক এক হান্ধার টাকার উদ্ধে উপার্জন করিয়াও গৃহ নিমাণের জন্ম প্রয়োজন বিরাট পরিমাণ টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একদঙ্গে যোগাড় করিতে পারেন না। অথচ তাহারা প্রতিমাদে মোটা টাকা বাড়ীভাড়া দিয়া থাকেন। তাহারা এ ঋণের স্কৃতিধা পাইলে নিজেদের বাস গৃহ তৈরী করতে সক্ষম হইবেন এবং যে টাকা এথন বাড়ী-ভাডা বাবদ বায় করিতেছেন তাহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন। কর্পোরেশন কর্ত্তপক্ষ-এ প্রস্তাবটি যত্ন সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখেন—ইহা বাস্তবিকই বাঞ্জনীয়। প্রয়োজন হইলে এ ঋণের একটা সর্ব্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া ঘাইতে পারে, যেমন বিশ হাজার বা ত্রিশ হাজার টাকা। আদল কথা, মাদিক একহাজার টাকার উর্দ্ধে আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও এ ঋণের স্থবিধা দেওয়া প্রয়োজন। উপরের প্রস্তাবগুলি কার্যাকরী হইলে একদিকে যেমন বিরাটকারে গৃহনিমাণি কার্য্যকলাপ স্থক হইতে পারে, তেমনি কয়েক বছরের মধ্যেই আশা করা যায় বাদগৃহ-সমস্তারও অধিক পরিমাণে স্মাধান হইবে।

# দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান

🖺 কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি তোমার হাদির গানে— শুনে হেদে গড়িয়ে পডি' বাথার নদী বয় উজানে।

দেয়ন। কেবল হাসির ছিটা, সে দিয়ে যায় বি ধন মিঠা. হাতে রঙের পিচকারী তার আগুন লাগায় সে আসমানে।

२

ত্র্যাপকের ও অট্রাস্থে— শিব যে স্বয়ং বসত করে। খণ্ডায়ে দেয় সব অভিশাপ। জাতির সর্বরিষ্ট হরে। অতি সহজ সরল কথা, মাপ্বে কে তার গভীরতা ? কানে যা কয় সামান্ত তা-প্রাণ বোঝে তার হাজার মানে মর্মভেদী তোমার গানে।

চামুণ্ডীর ও হাস্ম চেয়ে— অনেক গুণে কান্না ভালো। চক্ষে জোরে আঙুল দিয়ে वरल 'वादतकं ठक्क (भरता।' ফুলের মালা দর্প হয়ে, করতে আদে দংশন হে. স্বাসাঠীর নিশিত শ্ব প্রলয় ঘটায় রাজোগ্যানে।

সে হাসির হায় দারুণ আঁচে---জতুগৃহে আগুন লাগে। পাপীর পাকা ভাণ্ডারেতে ফাটাল ধরে—শঙ্কা জাগে। যা ফাঁকি আর যাহা মেকী। আপ্নি ঝরে তারেই দেখি, রাবণ রাজার কিরীট নড়ে, সিংহাদনে চিকুর হানে। কবি তোমার হাসির গানে।



# পুতুলের জন্যে

## সন্তোগকুমার অধিকারী

ঝাঁগড়াটা আরম্ভ হ'য়েছিল হঠাং—আর অকারণে। একমাত্র মেয়ে মিয়্র জন্মদিনে অপর্ণা নেমস্তন্ন করেছিল শহরের
অনেককেই। সন্ধার সময়ে সকলে চা থেতে আসবে।
অথচ সমরেশ সেই যে দশটার সময়ে থেয়ে উঠে বেরিয়েছে,
এখনও খোঁজ নেই তার। ছটির দিন দেখেই অপর্ণা এই
আয়োজনটা করেছিল। জন্মদিনটা একটা উপলক্ষ মাত্র।
এই অজুহাতে অনেককেই যে বাড়ীতে আন্তে পারবে,
আর তার স্বামী ও সংসার দেখাতে পারবে—এই ছিল তার
মনের ইচ্ছে। কিন্তু একি করছে সমরেশ γ

সন্ধ্যে হ'য়ে যাওয়ায় অপণার অবস্থাটা অবর্ণনীয় হ'য়ে
দাঁড়ালো। অভ্যাগতরা ততক্ষণে অনেকেই এসে গেছেন।
সমরেশ গিয়েছে কলকাতায় সন্দেশ আর ডালমূট আন্তে।
ছটো তিনটের মধ্যেই তার কিরবার কথা। লোকের
কাছে শেষ পর্যান্ত অপদস্থ হ'বে নাকি অপণা থ

প্রথমে রাগ, তারপরে ভয় তার মনের মধ্যে উকি দিতে লাগ্লো। কিছু বিপদ ঘট্লো না ত ? সমরেশ ত দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। তাই সন্ধ্যে পার হ'য়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে যথন সমরেশের রিক্সা এসে দাঁড়ালো তথন চাপা ক্রোধে ফেটে পড়লো সে।

—আশ্চর্য লোক! আমাকে অপদস্থ করবার ইচ্ছেই

যদি ছিল, তা আগে বললেই পারতে। কাউকে ভাকতাম্ না বাড়ীতে।

রিক্সা থেকে নাম্তে নাম্তে সমরেশ বল্লো—ধরোত অপণা।

সন্দেশের বাঝুটা রিক্সাতেই ছিল। সে অপণার হাতে তুলে দিল কাগজে জড়ানো একটা পুতুল। বিরক্তিতে হাসি চাপতে চাপতে অপণা পেছনে মেয়ের হাতে পুতুলটা দিয়ে বললো—নে, তোর বাবা সারাদিন ধরে কলকাতা ঘুরে নিয়ে এসেছে তোর জত্যে।

— আহা হা হা! মিলুমা, ওটা কেলে দিওনা। দাও আমার হাতে।

সন্দেশ আর ভালমুটের প্যাকেট মাটিতে নামিয়ে রেখে
সমরেশ হাতে তুলে নিল পুতুলটা। বললো— অনেক দাম
দিয়ে কিনেছি এটা। বোঝোনা ত ? আসলে এটা বৃদ্ধমৃতি। মালয় থেকে আনা। এ মৃতির কল্পনা এ দেশের
নয়।

কাপড়জাম। বদলে সমরেশ যথন ঘরে এলো তথন সকলে চাথাচ্ছে। অপর্ণা তাদের ডিসে সন্দেশ ডালম্ট সাজিয়ে দিয়ে চা পরিবেশন করছে—তাকে বেশ প্রফুল্ল দেথাচ্ছিল।

তরুণ মুন্সেফ মুখার্জি সন্দেশের কোণা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বলুলেন — আপনার এত দেরী যে ?

সমরেশ বললো—একটা অপূর্ব মৃতি পেয়েছি। বুদ্ধমৃতি। নিউ মার্কেটে কিউরিও শপে এটা কিন্তে গিয়েই
ত'দেরী।

আমাদের দেখাবেন না ?—বললেন মিসেস মুখার্জি।
সমরেশ কিছু বলবার আগেই অপণা ক্রন্ধ স্বরে উত্তর
দিল—বৃদ্ধমৃতি না আরও কিছু? কেমন কুশ্রী একটা
চেহারা। ঠিক ভূতের মত। বৃদ্ধের দাড়ি ছিল বলে কেউ
ভেনেছে ?

সমরেশ এক মৃ্ছুর্তে তার দিকে চেয়ে বললো—এই জন্মেই বলি একটু লেখাপড়া শেখা দরকার। মুর্থের মত যা' তা বোলোনা ত।

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও বোধক্রি অপর্ণা এত

্চমকাতো না। এক ঘর লোকের সামনে কিনা সমরেশ এমিসভাবে অপমান করলো তাকে। অপর্ণা বেশীদ্র লেখাপড়া করেনি। কিন্তু সে কথার উল্লেখ করলো সে এমনি কদুর্য ভাবে।

সকলেই কেমন হতচকিত। সমরেশ নিজেও অপ্রস্তুত। ঘরের আবহাওয়াটাই কেমন বিশ্রী হ'য়ে গেল এক মুহুর্তে।

সেরাত্রে কিছুই থেল না অপর্ণা। মিলুকে নিয়ে আলাদা ঘরে থিল দিল। রাগে অভিমানে সে তথন অন্ত-মান্থব।

পরের দিন সকালেও কোন কথা হ'লো না স্বামী-স্ত্রীর
মধ্যে। কোথা থেকে একটা যেন উড়ো মেঘ এসে জমেছে।
নীরবে গন্তীর মুখে সমরেশ আপিস চলে গেল। আর
স্বামীর পাতে মিন্তকে থাইয়ে নিজেও কোনমতে সামাত্র
কিছু থেয়ে নিলো সে। তারপর মিন্তকে ঘুম পাড়িয়ে
জান্লার ধারে এসে বসলো সে।

ঞ্চান্লা দিয়ে অনেকটা দেখা যায়। রাস্তার ওপারে ভাঙ্গা বাড়ীটাতেও থাকে একজোড়া স্বামী-স্বী। স্বীটার কি দেমাক! কিন্তু স্বামী যেন তাকে হাতের তেলোয় ক'রে রেথেছে। অপর্ণা নিজের কথা ভাব্লো—তারপর একটা দীর্ঘশাস ছেড়ে বিছানার দিকে এগোল। হঠাং দেয়ালের দিকে নজর পড়লো তার।

আশ্চর্য! দেয়ালে এ'র মধ্যে একটা ব্র্যাকেট টাঙানো হ'য়েছে। তার ওপরে শোভা পাচ্ছে সেই অপরূপ কালো কাঠের তৈরী মৃতিটা। ইস! ওই নাকি বুরুম্তি? বুদ্ধের সৌম্য স্থানর চেহারার সঙ্গে ও চেহারার মিল কোথায়?

মৃতিটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল অপণা। হঠাং
এক সময়ে মনে হ'লো তার — দেই কালো কাঠের মৃথাবয়বে
ছটি ছোট চোথের সাদামণি তার দিকে চেয়ে সজীব হ'য়ে
উঠ্ছে। ও' যেন নীরবে তিরস্কার করছে অপণাকে।
কেমন যেন অভিস্তৃত হ'য়ে দাড়িয়েছিল অপণা। তার
সন্ধিত্লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে মিয় কেঁদে উঠলো
—মা গো।

চমক ভাঙ্গতেই ছুটে এসে মিহুকে জড়িয়ে ধরলো সে বুকে। কেমন একটা অজানিত ভয়ে তার গা ছমছম করছে। ওই মূর্তিটা টেনে ফেলে দিতে পারলে সে স্বস্তি পায়। কিন্তু স্বামীকেও চেনে অপুর্ণা। কাল এই নিয়েই ঝগড়া। এ'রপর এ' নিয়ে আর এগোবার সাহস তার আর নেই এখন।

অপর্ণা ভাব ছিল—কাল সারারাত সে না থেয়ে কাটালো, আর সমরেশ একবার ডাকলোনা পর্যন্ত। চাপা একটা অভিমান তার বুকের মধ্যে ঠেলে উঠতে লাগল।

অপর্ণা মনে মনে ঠিক করলো, সমরেশ যথন তাকেই অপদস্থ করেছে তথন দেও নিজেকে সরিয়ে নেবে। নির্লিপ্ত হ'য়ে যাবে সংসার থেকে। কিন্তু বিকেলে সমরেশ যথন আপিস থেকে ফিরে এল তথন তার মুথ দেখে চমকে উঠলো অপর্ণা।—একি—অস্থুথ করেছে নাকি ?

— না, গন্ধীর মুখে বললো সমরেশ। তারপর সোজা ঘরে এদে ভয়ে পড়লো। জামা খুলবার সময় পর্যন্ত হ'লোনা তার।

—তাহলে ? অপণা হতভন্ন হ'য়ে বদলো কাছে।

সমরেশ মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল। যা হয়েছে অপর্ণাকে বলা দরকার। তাদের দশ বছরের বিবাহিত জীবনের কোন কিছুই অপর্ণাকে না বলা হয়নি তার।

অপর্ণা ততক্ষণে কপালে গায়ে হাত দিয়ে দেখছে— না, জর হয়নিত ? তবে ?

সমরেশ বললো—আজ থবর এসেছে, আমাদের আপিস নাকি উঠে থাচ্ছে কলকাতা থেকে। এবার থেতে হ'বে—হয় মাইথনে, আর নইলে বিহারের কোন শহরে। আর নইলে চাকরী ছাড়তে হবে।

ছশ্চিস্তার ছায়া নামলো অপর্ণার মূথে। তবু সে উঠে বললো—আগে তোমার চা করি।

উঠে দাঁড়িয়েই অপর্ণা সামনের দিকে চাইলো, আর সেই কাঠের পুতুলটা তার চোথে পড়লো। মনে হ'লো কালো ম্থটাতে ব্যঙ্গের তীক্ষ একটা হাসি। চকিতে ম্থ ঘুরিয়ে নিল সে। কিন্তু হঠাং কেমন যেন মনে হল ওই পুতুলটা বুঝি প্রাণবান।

চা থেয়ে গন্তীর মুথে বেরিয়ে যাচ্ছিল সমরেশ। কিন্তু কি ভেবে ফিরে এলে। আবার। সেই কাঠের মূর্তিটাকে হাতে নিয়ে কমাল দিয়ে ঝাড়লো। তারপর ব্রাকেটে বিসিয়ে মিয়ুকে একটু আদর করে বেরিয়ে গেল।

অপর্ণার মনের হুঃখটা আবার নতুন করে জেগে

উঠলো। পুরুষ জাতটা এমনি স্বার্থপর। অপর্ণার মন ব'লে যে একটা জিনিদ আছে, তা দে আমল দিতেই চায়না। অথচ এই সমরেশই কিছুদিন আগেও অপ্রণা মুখভার করে থাক্লে অস্থির হ'য়ে উঠতো।

সংশার সময় একা একা ভালো লাগছিলনা। তাই অপর্ণা মিহুকে নিয়ে পাশের বাড়ীতে বেড়াতে গেল। পাশের বাড়ীর স্থা উকীলের গিন্নী। তার রোজ নতুন গন্ধনা আসছে আর শাড়ি। স্থবা দেখাচ্ছিল অপর্ণাকে। হঠাং মনে হলো—সমরেশ বাড়ী ফিরেছে আর চিংকার করে ডাকছে মিহুর নাম ধরে।

অপণা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলো। ঘর খুলতেই সমরেশ আগে এদে শ্যা, তাক্, আলমারীর মাথা খুঁজতে লাগলো। তারপর অপণার দামনে এদে চেঁচিয়ে উঠলো

— আমার টাকার বাগে কোথায় ৫

- —আমি কেমন করে জানবো ?
- আমার পকেটে ছিল। ঘরে জামা খুলে রেখে বাথরুমে গিয়েছিলাম।

—তুমি কি বলতে চাও আমি চুরি করেছি? অশিকিত হ'তে পারি, কিন্তু বাপ মা চুরি করতে শেথায়নি। রাগে গরগর করতে করতে অপর্ণা তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আর সমরেশও উত্তর দিতে ছাড়লোনা। বললো—বড় মেজাজ দেথ্ছি। কেতোমার মেজাজের ধার ধারে প

অভূক্ত সমরেশ গভীর রাত্রিতে ঘরে পায়চারী করতে করতে ভাবছিল—একি হ'লো? ত্রিশটা টাকাসমেত ব্যাগটা গেল। রাস্তাতেই কেউ তুলে নিয়েছে।

জান্লায় ম্থ গুঁজে ফোঁপাতে ফোঁপাতে অপণা ভাবলো—আর না। এবার সমরেশ তোমায় সহ্ করতে পারছেনা।

দিন তিনেক পর পর কেটে গেল। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনা, কারও মুথের দিকেও চায়না। অপপর্ণ প্রায় না থেয়েই কাটাচ্ছে। মাঝখান থেকে বাচ্চা মেয়ে মিহরও নাকালের একশেষ। সমরেশ আপিদ যাচ্ছে আগের মতই। অনেকরাত্রে ফিরে ঢাকা খাবার থেয়ে গুয়ে পড়ে। বাড়ীতে মাত্র ছটি লোকের মাঝখানে যেন এক ত্তরের সমুদ্রের ব্যবধান।

এই কদিনই মিহুটারও শরীর থারা । যাচছে। অপর্ণা তুপুরে মিহুকে ঘুম পাড়িয়ে, পাশে বদে বদে একটা চিঠি লিথছিল দাদাকে। ভবানীপুরে তার দাদা থাকে অপর্ণার ইচ্ছে এখন কিছুদিন ভবানীপুরে গি'য়ে থাকে।

চিঠিটা একটা বইয়ের তলায় চাপা দিয়ে অপণ । তার প্রোনো দিনগুলোকে ভাবনার চেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে ছই চোথ ভর্ত্তি হ'য়ে জল নামলো। চোথ ধোয়ার জত্যে উঠে দাঁড়ালো অপণ ।, আর তিন চারদিন পর আজ আবার দেই কাঠের ম্তিটার দিকে চোথ পড়লো তার। অপণ রি মনে হ'লো চাপা হাসিতে তীক্ষ্ণ দে ম্থ। হাসি ফুটে বেরোচ্ছে ম্তির চোথ ছটো থেকে। চোথ ফিরিয়ে নিল অপণ। হঠাং তার মনে কেমন একটা আশঙ্কার ছায়া নাম্লো। কে জানে ওই ম্তিটার মধ্যে কোন অশুভ ছায়া লৃকিয়ে আছে কিনা।

ওই পুতুলটাকে টেনে ফেলে দিই—আগুনে কিম্বা আস্তাকুড়ে। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেল অপণা। কিন্তু সভয়ে স্তব্ধ হ'লো। মৃতিটার ছই চোথ আবার জলে উঠেছে। যেন ক্রোধে আরও কঠোর দেই দৃষ্টি। अपर्ना त्वाथ नाभित्र पालित्र এल। हर्वार भन्न इ'ल বাইরের দরজায় কে ধাকা দিচ্ছে। জোরে জোরেই ধাকা দিচ্ছে। অপণা বেরিয়ে এল। কিন্তু দরজা খুলে অবাক হ'লো কেউ নেই ত। দরজা বন্ধ করে উঠোনে এসে দাভালো সে। টিউব ওয়েলের জল গড়িয়ে উঠোনটা পেছল হ'য়ে আছে। দূরের নারকোল গাছটার মাথায় একটা, কাক বদে আছে। দেদিকে তাকাতে তাকাতে পেছল উঠোনে পা দিলো। পা দিয়েই মনে হ'লো যা পেছল, কেউ অসাবধানে চললেই পড়ে মেতে পারে। ভাবতে গিয়ে কেমন গা শিরশির করে উঠলো তার। আর হঠাৎ মনে হ'লো দেও ত' পড়ে থেতে পারে। নীচের দিকে তাকিয়েই পা ফেললো অপণা; আর মনে হলো পায়ের তলায় সবুজ বুঝি শাওলা। চোথ বন্ধ করলো সে আর দঙ্গে দঙ্গে পড়ে গেল।

পূরো দশঘণ্টা অজ্ঞান থেকে হাসপাতালে জ্ঞান ফিবলো অপণার। কিন্তু এত ছুর্বল যে নড়াচড়া তার বারণ। সমরেশকে ডেকে বললো ডাক্তার—she was carrying কাজেই এ' অবস্থায় কোন রকম পরিশ্রম উদ্বেগ বা চিন্তা করতে দেওয়া চলবে না। সব রকম ভেবে সমরেশ ভবানীপুরেই তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। সাতদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে অপণা ভবানীপুর গেল।

দিন পনেরো পর অপণা ফিরে এলো। অবশ্য সে নিজের থেকে আসার নাম করেনি। সমরেশই আন্তে গিয়েছিল তাকে।

ফিরবার পথে একটিও কথা হ'লো না। অপণার বুকের জমা অভিমানটা এথনও নামেনি। নেহাং সমরেশ নিতে এদেছিল তাই। বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরে ওকে নামিয়ে দিয়ে সমরেশ বেরিয়ে গেল। আর অপণা লাগলো বাড়ী পরিদ্ধার করতে। এর মধ্যে একটা বাচ্চা চাকর আমলানী করেছে সমরেশ। বোকা বোকা ছেলেটা—নাম রাম্যশ। অপণার কাজ কিছুটা কম্বে। মনে মনে তবু একটু খুদী হ'লো অপণা।

রাত্রে থাওয়া দাওয়ার পর শুতে এলো সমরেশ। তার জামা থোলা শরীর দেথে চমকে উঠলো অপণা। কি হ'য়েছিল ? এমন কগ্ন লাগছে ?

— জব । বললো সমবেশ। তৃমি যাওয়ার পর জব 
হ'য়ে একস্থাহ ওয়েছিলান।

মনে মনে ক্ৰ হ'লো অপৰ্ণা। খবর দিলে কি দোষ হ'তো ?

সমরেশ হঠাং অপুণার হাত তুটো চেপে ধ'রে বললো— রাগ ভাঙ্গেনি এখনও প

একট আদরেই এলিয়ে গেল অপর্ণা। বললো—আমি জানি, কোন কারণে তোমার মন অগুরকম হয়েছিল। নইলে তুমিত আগে কথনও বক্তে না আমাকে।

সমরেশ ত্হাতে কাছে টান্তে গেল তাকে। অপর্ণা বললো—দাডাও মালোটা নিভিয়ে মাসি।

আলোটা নিভোতে গিয়ে হঠাং থেয়াল হ'লে। তার— ব্যাকেটটা যে থালি। সেই পুতুলটা ?

সমরেশ বললো—একদিন ঝড় উঠেছিল, পড়ে নাকটা ভেক্তে গেল। তাই সারাতে দিয়েছি।

অপূর্ণা সমরেশকে জড়িয়ে ধ'রে বললো—একটা কথা রাথবে আমার ১ পুতুলটা আর ফিরিয়ে এনো না।

সমরেশের বৃকে মৃথ গুঁজে বললো অবণা——আমার মনে হয় কি জানো? ওই পুতৃলটা বড় অভাত। তোমাকে বলতে পারিনি —ভগু ওই পুতৃলটার জন্যে আমাদের এত ঝগড়া, বিপদ, দব কিছু।

প্রতিবাদ না ক'রে সহাজে বললো সমরেশ—তাহ'লে শুধ্ একটা পুতৃলের জয়েই; কি বলো। অপর্ণা বললে—হাা।

# বাণী

## শ্রীবংশী মণ্ডল

নিশাথ স্বপনে বেজেছে প্রাণের তন্ত্রী
শয়ন সায়রে ঘনায়ে গভীর তন্ত্র;
দ্যলোকের ভূমি কোন দে গানের যন্ত্রী
জ্যোৎসা স্থরের আলোক মগন চন্দ্রা।

তুমি তো সবার সকল প্রাণের বন্ধ বন্ধ রেখেছ মানসীর বাতায়ন আয়ারে দিলে কি তোমার ভাবের ছন্দ বাধন থসায়ে সব মোর তন্ত্ব-ঘন। যে বাণী পাইনি যে কথা বলিনি ম্থে প্রিয়া সে যে মোর মানবী চিরস্তনী কি গান শিখায়ে কি স্কর বাজালে বুকে গলেতে তুলায়ে কোন বেদনার মণি।

হৃদয় ত্য়ার এখনো রেখেছি খোলা নিখিলে উঠেছে গভীর স্থরের ধ্বনি গানের স্থবাদে তুমি গো আপন ভোলা যে বাণী পাঠালে দে যে মোর আবাহনী

## <u> জী নিতারঞ্জন চক্রবর্তী</u>

# ভারতের মিলনসূত্র সংস্কৃত

পণ্ডিতজনেরা প্রায় বলে থাকেন যে আজ পর্যন্ত সংস্কৃতই ভারতের মিলনস্ত্র। এ কথাটী যে কত বড় সতা, তা'র প্রতাক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি—যথন আমাদের পণ্ডিত-প্রবর সংস্কৃতসেবায় দত্তপ্রাণ ডক্টর যতীক্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌবুরীর স্থবিখ্যাত সংস্কৃত-পালি নাট্যসঙ্গের সঙ্গে স্থদ্রতম ছারকা পর্যন্ত পরিভ্রমণের স্থযোগ ঘটেছিল এই পূজার বন্ধে।

ভারতবাসী মাত্রেরই স্বপ্নস্থরপ দারকা, শ্রীক্লফের মহালীলাক্ষেত্র দারকা। কতদিন থেকে মনে আশা পোষণ করে আসছিলাম যে একবার পদার্পণ করে শ্রীক্লফের পদ-রেণুপূত সেই ধূলি মস্তকে ধারণ করে জীবন ধন্য করবো। সেজন্য প্রাচ্যবাণী দিল্লী, জামনগর, দারকায় ডক্টর যতীন্দ্র-বিমল চৌধুরীর কয়েকটী সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের জন্ম আমন্ত্রিত হয়েছেন জেনে আমিও এঁদের সঙ্গে জুটে গেলাম পরম আনকে।

অতি স্থণীর্ঘ পথ। কলিকাতা থেকে দারকা প্রায় ত্'ই হাজার মাইল। ভারতের পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমতম প্রান্তে আমাদের যাত্র। প্রকাণ্ড একটা দল সহ। তাতে গায়ক, রূপসজ্জাকর প্রভৃতি সকলেই ছিলেন স্ব স্থ দ্ব্যাদি

চার চার দিনের রাস্তা; তার উপর বার বার গাড়ী বদল করতে হয়। দিলীর পর থেকে ছোট গাড়ী; অস্ক্রিধাও যথেষ্ট নানা দিক থেকে। রিজার্ভেদন পাওয়া, বিশেষতঃ পৃজার ভিড়ে—প্রায় ছুর্ঘট; তার উপরে থাবারও ভাল নয়। কিন্তু দমস্ত অস্ক্রিধা তুচ্ছ করে আমাদের মনের আনন্দ হয়ে উঠ্লো উৎসারিত সহস্র ধারে। কি আনন্দেই না আমাদের যাত্রাপথ কেটেছে। কেক্রস্থলে ছিলেন দদানন্দ মূর্তি চৌধুরীদম্পতী। তাঁদেরই সম্বেহ পরিচর্ঘায়, গানে, রিহার্দিয়্যালে, সহজ সরস আলোচনায়, হাসিতামাশায় আমাদের যাত্রাপথ হয়ে উঠ্লো পরম রমণীয়। দেই মধুশ্বৃতি কথনও ভূলবার নয়।

#### দারকা

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২, রাত্রে কলিকাতা ত্যাগ করে আমরা ৪ঠা অক্টোবর বিকালে সাড়ে তিনটায় পুণাভূমি বারকাধামে উপস্থিত হলাম। পথে দিল্লীধামে শ্রীযুক্ত জয়-দয়াল ভালমিয়া, মেহেদানা বানংদানে, ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ শেথ এবং রাজকোর্টে ডাঃ গোস্বামী ও তাহার পত্নী আমাদের অকাতর সাহাযা দান করেন। আনাদের আম-ন্ত্রণ জানিয়েছিলেন দারকার নবরাত্র মহোংসব সমিতি। এবার তাদের স্থবণ-জয়ন্তী উৎসব। আমাদের প্রম খ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বেদান্তাচার্য শ্রীশান্তিপ্রসাদ্গীর বিশেষ বন্ধ শ্রীহরিদাস যমুনাদাস ও ঘেরিয়া কানারি, এম-এল,এ মশায়ের অতু-লনীয় উৎসাহ ও সহায়তা আমাদিগের সমস্ত শ্রমকান্তি নিমেষে দুরীভৃত করে দিল। শান্তিপ্রসাদজীর শিশ্ব ভক্তিরাম ও তার সহধর্মিণা শ্রীশান্তিপ্রসাদজীর রমণীয় ধাম "আনন্দভবন" আনন্দে ভরপুর করে রেথেছিলেন। জয়ন্তীলাল ও আমাদের সহায়তা করতে লাগলেন। পরের দিন ছয় তারিখে সংস্কৃত নাটকের অভিনয়। কিন্তু পর্ব-দিনের অর্থাং চার তারিথের এক বিশেষ অধিবেশনে ডাঃ জয়ন্তীলাল, স্থানীয় সংস্কৃত রিমার ইনষ্টিটটের ও কলেজের অধ্যাপকবৃদ্দ ডাঃ চৌধুরী-দম্পতীকে ওজরাত-বঙ্গদেশের মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক ও বঙ্গীয় সভ্যতার অগ্রদূতরূপে স্বাগত অভিনন্দন জানান। তাঁর। আরে। বললেন যে বাংলা দেশ থেকে কোনও সাংস্কৃতিক বা নাট্যদল—সংস্কৃত নাট্যদল তে। নয়ই—দারকায় ইতঃপূর্বে থাননি। সেই দিক থেকেও চৌধুরী-দম্পতী সত্যই অগ্রদত। এ ।সঙ্গে এ-সি-সি কম্পানীর আলোকসম্পাতাদি বিষয়ে সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও ধন্যবাদাহ।

এখানে পাচই অক্টোবর তারিথে শ্রীশ্রীরাধার পুণ্যজ্ঞীবন অবলগনে রচিত "আনন্দরাধম্" গ্রন্থ বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। পাচ সহস্রাধিক দর্শক রাত্রি আট ঘটিকা থেকে সাড়ে বার ঘটিকা পর্যন্ত নীরবে নিঃশব্দে বসে থেকে শ্রীরাধারুফের লীলারস উপভোগ করেন। এতবড় অথচ এরপ গান্তীর্যপূর্ণ সভা আমি খুব কমই দেখেছি। সকলেই বার বার অন্তরোধ করতে লাগ্লেন—আর একদিন থেকে যাবার জন্ত; কিন্তু আমাদের হাতে একেবারে সময় ছিলনা বলে আমরা তাঁদের সেই অন্তরোধ কিছুতেই রক্ষা করতে পারলাম না। সেজন্ত মনে বড়ই তৃঃখ জমে আছে। সতাই এরপ উৎসাহ, আদর-যত্র অতি বিরল। সভায় বহু নারীও উপস্থিত ছিলেন—ছাত্র অধ্যাপক প্রভৃতিদের সঙ্গে। তাঁরা থে জন্তর চৌধুরীর সহজ সরল নাটক অতি সহজেই উপভোগ করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ—সাড়ে বারটার পরেও নাটক আরো কিছুক্ষণ চালিয়ে যেতে তাঁরা অন্তরোধ করেছিলেন।

ফাঁকে ফাঁকে দারকাধীশের মন্দির, মহামায়। ও রুক্মিণী-মন্দির, ভেটদারকা, মহাপ্রভুর বৈঠক আমরা দেখে নিলাম, জীবন ধন্য হলো॥

#### জামনগর

দারকা থেকে জামনগর রেল যোগে প্রায় পাচ ঘণ্টার
পিথ। আমরা সাতটায় যাত্রা করে প্রায় বারটায় জামনগরে এদে পৌছলাম। ষ্টেশনে শ্রীহরজীবনজী, আয়ুর্বেদিক
রিসাত ইন্ষ্টিটিটটের অধ্যক্ষ শ্রীরামরতন পাঠক, জামনগর
সংস্কৃত মহাবিভালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরামদাস বিষ্ণু কোণ্ডিল্যা,
এবং অত্যাত্ত বহুবিশিষ্ট গণ্যমাত্ত বাক্তি ডক্টর চৌধুরী-দম্পতী
ও আমাদিগকে প্রভূত সমাদরে বরণ করে নিলেন। এথানে
বাঙ্গালীদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ এদ্ এন দেন, কবিরাজ শ্রী
নিমাই রায় ও অত্যাত্ত অনেকে। জামনগর একটা বিখ্যাত
এয়ার ও ত্যাভাল ফোর্দেরি ট্রেনিং দেন্টার ও সংস্কৃত শিক্ষার
অত্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এথানে ভারত সরকারের আয়ুবেদীয় কলেজ ভারতবিখ্যাত। তা' ছাড়া নানা দিক থেকে
জামনগর স্থপ্রসিদ্ধ।

এখানে সংস্কৃত ও ধর্যশিক্ষার মধ্যমণি হলেন স্থবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীশান্তিপ্রসাদজী। তাঁর বৃহৎ অট্যালিকায় আমাদের থাক্বার স্থবন্দোবস্ত হয়। এখানকারও আদর যত্নের তুলনা নেই। অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় অতি-স্থন্দর টাউন-হলে পর পর তিন দিন গোপালভবনের তত্বাবধানে। গোপালভবন সৌরাট্রের একটী স্থবিখ্যাত সাংস্কৃতিক ও জনদেবামূলক সংস্থা। জামন্গরে অভিনয় হয় ভই, ৭ই ও ৮ই অক্টোবর তারিথে যথাক্রমে, — ডক্টর চৌধুরী রচিত "ভক্তি-বিষ্ণৃপ্রিয়ম্", "শক্তি-দারদম্" ও "মহাপ্রভূ হরিদাসম্"। এই সময়ে ঘটলো একটা গৌরববাঞ্জক ঘটনা। দারকা থেকে "ট্রাঙ্ক কল" করে সেথানকার সভাপতি মহাশয় জানালেন যে তাঁহারা ডক্টর চৌধুরী দ্বয়কে সম্মানিত করার জন্ম মানপত্রম্বয় এবং স্বয়ং দারকাধীশের অঙ্গের পট্রস্তুদ্বয়সহ আসছেন জামনগরে। তাঁরা উপস্থিত হলে তাঁদের মুথে সকলেই দারকায় অভিনীত "আনন্দরাধম্" এর প্রশংস। শুনে জামগনরবাসিগণ সকলেই ঐ নাটক এথানেও অভিনয় করতে বলেন। সেজন্ম শেষ্ দিনে "মহাপ্রভূ-হরিদাসম্"এর পূর্বে দেড় ঘণ্টা "আনন্দ-রাধম্"এর কিছু অংশ অভিনীত হয়। এই অভিনয় সকলেরই উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে প্রথ্যাত সন্নাদী শীত্রিবেণীপুরী মহারাজ, শীজামদাহেব দিগ্ বিজয়দিংহজী মহারাজ এবং বোদাইয়ের প্রেদ-প্রেদিডেণ্ট শীভান্থশন্ধর যাজ্ঞিক যথাক্রমে দভাপতির আদন অলক্ষত করেন এবং তৃতীয় দিন শীহীরালাল ত্রিলোচনদাদ দোডা প্রধান অতিথি ছিলেন। তাঁহারা ও শোতৃর্ন্দ দকলেই রাত্রি দাড়ে বারটা পর্যন্ত নাট্যাভিনয় দর্শন করে পরম পুলকিত হন। দ্বিতীয় দিনে জামদাহেব দারকা থেকে আনীত দারকাধীশের পট্রস্থ এবং চৌধুরীদম্পতীর জন্ত প্রেরত মানপত্র চৌধুরীদম্পতীকে উপহার দেন। তৃতীয় দিনে স্থানীয় রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিভালয়ের অধ্যক্ষ শীয়ৃত রামদাদ বিষ্ণু কোণ্ডিক্ত জী মঠাধ্যক্ষ শীশান্তিপ্রদাদ জীর আদেশে বিরচিত মানপত্র ডক্টর চৌধুরীকে উপহার দেন। এভাবে দমগ্র দৌরাষ্ট্র অঞ্চলে একটী মহানন্দের দাডা প্রে যায়।

ডক্টর চৌধুরীর সংশোধিত ও প্রকাশিত জাম-বিজয় কাবা এবং জামনগরের রাজগুমগুলীর ক্লতিম্বাঞ্জক অক্তান্ত বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধদর্শন করে জামসাহেব ও মহারাণীসাহেবা বিশেষ প্রীত হন। ডক্টর চৌধুরী বিরচিত শত্রুণলা দিখিজয় নাটক অভিনয়ের জন্ত পুনরায় জামনগর যাওয়ার জন্ত মহারাজ সর্বজনসমক্ষে আহ্বান জানান। মহারাজ ও রাণীসাহেবা স্বয়ং স্কুণীর্ঘ চার ঘণ্টাকাল উপস্থিত থেকে সকলকে ভুরিভোজনে ও তাঁদের

পূর্বপুরুষগণের সংগৃহীত বহু কৌতৃহলোদীপক বহুমূল্য আসবাব পত্র ও অক্তান্ত স্ত্রব্য প্রদর্শনে আপ্যায়িত করেন। তাঁদের আদর যত্ন এবং উচ্ছুসিত প্রশংসার কথা আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরকাল সঞ্চিত হয়ে থাকবে।

জামনগরের বাঙ্গালী সম্প্রদায় পরম আদর সহকারে স্বহস্তে রন্ধন করে একদিন আমাদের মধ্যাক্ত ভোজে আপ্যায়িত করেন। তা' ছাড়া—জামনগর সাংস্কৃতিক নাট্যোশ্লয়ন সংস্থা ডক্টর চৌধুরীদম্পতী এবং প্রাচ্যবাণীর সদস্ত ও সদস্যাগণকে অভিনন্দিত করেন।

শ্রীশান্তি প্রসাদন্ধী তিনমাদ যাবং মোটর তুর্ঘটনায় শ্যাগত হলেও যে রকম আদরযত্ন ও স্থবন্দোবস্ত করেছেন, তার তুলনা সতাই নেই। বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সকলেই একমনপ্রাণে আমাদের যত্ন পরিচর্ঘা করেন। ডক্টর এস এম সেন ও তাঁর সহধর্মিনী ডাঃ শ্রীমতী উর্মিলা সেন, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করে আমাদিগকে চিরক্কতজ্ঞতা পাশে বন্ধ করেছেন এবং শ্রীযুক্ত নিমাই রায় সদাদর্শন ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে থেকে—এমনকি অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করে আমাদিগকে চিরক্কতজ্ঞতাপাশে বন্ধ করেছেন।

#### **मिल्ली**

আমাদের যাত্রার শেষের অংশ হলো দিল্লীধাম। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রীযুক্ত স্বাহানন্দ মহারাজের তরাবধানে রামকৃষ্ণ মিশনের স্থবিস্তৃত স্থান্দর হলে ১১ই ও ১২ই অক্টোবর যথাক্রমে "শক্তি-দারদম" ও "মহাপ্রভূ হরিদাসম্" অভিনয় হয়। এ ছটা অভিনয়ই সকলের অতি উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছে। প্রথম দিনের অভিনয়ের পরে ডক্টর রঘুবীর সকলকে বিশেষ প্রশংসা করে বক্তৃতা করেন এবং উভয় দিনে স্বামী স্বাহানন্দ প্রশংসা করে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আশিবাদ জ্ঞাপন করেন। মিশনের সন্ম্যাসিগণের আদর্যত্তের তুলনা নেই। তাঁদের সেই খণ শোধ দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এই দকল স্থানেই বহু জাগ্নগায় ভক্টর চৌধুরীদম্পতীকে বহু ভাষণ দিতে হয়। দকলের শেষ দিনে ভক্টর যতীন্দ্র বিমল সংস্কৃতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যে অপূর্ব ভাষণ দেন, তা' স্থদীর্ঘকাল প্রোতৃমগুলীর কর্ণকুহর আপায়িত করবে। দিল্লীতে ডক্টর চৌধুরী বিরচিত "মেলন-তীর্থ-ভারতম'
দিল্লী রেডিও থেকে রেকর্ড করে নেওয়া হয় এবং আগামী
তরা ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে ছয়টায় তা দিল্লী কেন্দ্র হইতে
প্রচারিত হইবে। বিগত বারও দিল্লী বেতার কেন্দ্র থেকে
ত্যাশতাল প্রোগামে ডক্টর চৌধুরী বিরচিত "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্" এবং "বিমল্মতীক্রম্" প্রচারিত হয়।

দিল্লীর প্রদক্ষে ভক্তপ্রবর শ্রীজয়দয়াল ডালমিয়ার নাম:
অবশ্য উল্লেখযোগ্য। এবারের অভিনয় তাঁর তত্ববধানে
হয়নি। তা সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং ষ্টেশনে এসে, গাড়ী ও
থাবার পাঠিয়ে এবং অক্যান্ত নানা ভাবে আমাদের জন্ম যে
কি করেছেন, তা মুখে বলা যায় না।

#### উপসংহার

মাত্র পনের দিনের সফর-কিন্তু চতুর্দিক থেকে কি গোরবমণ্ডিত, কি স্নেহ স্বধ্যায় ভরপর। কি প্রশংসায় সমুজ্জল। প্রত্যেক স্থানেই সকলেই বারংবার যে কথা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—দেটী হলে। এই যে, ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বর্ধিত এবং মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করতে একমাত্র সংস্কৃতই প্রধান পদা স্বরূপ। এই সকল স্থানে আমর। নিশ্চয় ইংরাজী বা বাংলায় অভিনয় করতেই পারতাম না। কিন্তু হাজার হাজার লোক চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে ধরে সংস্কৃত অভিনয়ের রদ উপভোগ করেছেন; অতান্ত তথ্য ও আনন্দিত হয়েছেন-এই তো আমাদের স্বচক্ষে দেখা জিনিষ। কত-ভাবেই না ডক্টর চৌধুরীদম্পতি এবং প্রাচ্যবাণীর সভ্য-সভ্যাদের অভিনন্দিত করেছেন, সাংস্কৃতিক অগ্রদূত ও ভক্তিধর্মের মূর্ত প্রতীক বলে। বাঙ্গালীরা সকলে বারং-বার বলেছেন—আপনার। বাঙ্গালীদের মুথ উজ্জল করেছেন। যে সব স্থানে আমর। গিয়েছি সে সব স্থানে বাঙ্গালীরা সংস্কৃত অভিনয়ের দল নিয়ে কথনও যাননি। অঞ্চ কত হাত বাড়িয়েই না, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকলেই আমাদের গ্রহণ করেছেন। সবই ত সম্ভব হলো, সংস্কৃত্-জননীর রূপায়। প্রমা জননীর রূপায় জয় হোক, জ্বয় হোক প্রাচ্যবাণীর-মার জয় হোক, ভক্তিধর্মের মুর্ত প্রতীক সংস্কৃত জননীর আজন্মদেবক সকলের পরম আদরের চৌধুরীদম্পতীর।

# রপদী বাংলা

দিজেন্দ্রনাল নরায় সাহিত্য পত্রে ( জৈ । ১০১৬ ) লিখেছিলেন, ... "কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম
লইয়া বসেন। \* \* \* যে দেশের প্রকৃতির নীলিমায়,
শ্রামলতায়, পর্বতে, উপত্যকায়, ক্লেত্রে, নিঝর্বি, সৌরভে,
ঝারারে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে,
তাহার সন্তানগণ সে দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন
না, আর ধুমাচ্ছন্ন ইংল্ণ্ডের কবিগণ তাঁহাদের সেইটুক্
লইয়াই উন্মন্ত। এ তঃথ কি রাখিবার স্থান আছে।"

কিন্তু জীবনানন্দ এর ব্যতিক্রম। বাঙ্লা দেশের অন্তর-বাহিরে কবি মন সেই শ্রামলতার মায়ার নিঝ রের গানে দর্বস্থ সমর্পণ করে দিয়ে একক অন্তুভৃতিতে একাকার হ'য়ে রূপ-দর্শন, শ্রবণ করেছেন 'রূপদী বাংলা'য়। দর্বত্র একটা রূপমুগ্ধতা। প্রাণে প্রাণে রূপতরক্ষের চেউ যেনকবি মনের স্বাভাবিক বোধের অতি পরমক্ষণটিকে অভিষিক্ত করে দর্বজনীন ব্যাকুলতায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন। দে প্রকাশে একদিকে জীবনের বিচিত্র রূপসজ্জার অনন্ত বর্গছ'টা, আর একদিকে আনন্দঘন রুসোজ্জল অথচ স্লিগ্ধ আন্তরিকতার ঘরোয়া কথা। প্রতিদিনকার তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর জীবনের আশে-পাশে ভীড় করে আছে এমন অনেকের রূপাছ্রত্ব আনন্দ, অসাধারণ মমত্বে একটা দর্বকালীন রূপ পরিগ্রহ করেছে। দেখানে ক্ষমক্ষতি আছে, ধ্বংদ আছে, কিন্তু আবহুমান বাংলার রূপ, দ্ব কিছু পেরিয়ে অনন্ত-কালের প্রবাহে শাখত।

দাধারণ "কল্মীদামের" থেকে যার জন্ম, 'পুকুরের নীড়ে' দেও একদিন "দূরে নিরুদ্দেশে চলে যায় কুয়াশায়" কিন্তু কবির কাছে,

বাঙ্লার সহজ প্রকাশ সোল্দর্যের মধ্যে কবি জীবনানন্দ

বাঙ্লার ঐতিহ্যকে তার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে অমুভব করেছেন।

রূপ-মুশ্ধতার মধ্যে একটা অথগু অন্থত জীবনানন্দ দাশের বিশিষ্টতা। বিচ্ছিন্ন ও বিচিত্র রূপ, কেবলমাত্র আকাজ্ফাই জাগায়—তৃপ্তি আনে না; শুরু লোল্পতার হিংম্র দংশন চিত্তের ধ্যানকে বিধ্বস্ত করে, মভিযোগ আনে, আনে কেবল অতৃপ্রির বেদনাবিক্ষ্ক জালাময়ী ছবি। সেথানে রূপের জাগে দস্যতা আর প্রতিযোগিতা।

কিন্তু জীবনানন্দ বিশ্বরূপ-ব্যাকুল নন। বাংলার অতি নিকট-পল্লীর অতি-তুচ্ছ প্রকাশের মধ্যে জীবনের যে রূপ ধ্যান করেছেন তাতেই কবি মনের স্নিগ্ধতা পৃথিবীর রূপ আকাজ্র্যাকে অস্বীকার করে।

"বাংলার মুথ আমি দেথিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর ; · · · · · "

জাম, বট, কাঁঠালের, হিজলের, অশথের, ফণীমনসার ঝোপ, শটিবন তার সাথে মধুকর ডিঙ্গা, চাদ, চম্পা, বেহুলাগাঙ্জ্ড-জলে ভেলা আর রুষ্ণা ছাদশীর জ্যোৎস্লায় মরেযাওয়া নদীর চড়ায় ইন্দ্রের সভা—সেথানেই—

"

----
তির থঞ্জনার মতো যথন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভার

বাংলার নদী মাঠ ভাটফুল ঘুঙ্বের মতো তার

কেনেছিল পায়।"

যা আছে তাতে মন আরুষ্ট হয়, নির্মোহ আকুলতায় নিজের আনন্দটিকে তার মধ্যে বাঁচিয়ে রাথতে চায়—কিন্তু তাও একদিন শেষ হয়, তথন রূপাভিসারী কবি ক্লান্ত, বিচিত্র দেখার মধ্যে একটা নীরবতা চান—

"আমি যে দেখিতে চাই,—আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে,

পৃথিবীর পথে ঘুরে বছ দিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে ধানসিঁ ড়িটির সাথে বাংলার ঋশানের দিকে যাব বয়ে, যেইথানে এলোচুলে রামপ্রদাদের দেই খাম।

আজে আদে"

বেদনার সাথে সাথে অনস্ত আরামের ইঙ্গিত। একটা রোমান্টিক অথচ অত্যস্ত কাতর মন জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ভরপুর।

অদীম আকাশের রূপ-মোহ কবি-কল্পনায় শুণু মোহ জাগায়। নিজেকে এখানে দকল নীরবতার মধ্যে মিশিয়ে দেবার একটা স্থ্য একান্তিক বাদনা আছে। কিন্তু তা আর হ'ল না। দে জন্ম কবি-মন বিদ্যোহী নয়; একটা শান্ত রদ-স্নাত চেতনায় বাংলার কচি ধাদের মধ্যে তার রূপান্তবজনিত আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেছেন।

"আকাশে সাতটি তারা যথন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাদে ব'সে থাকি ,"……

—"আসিয়াছে শান্ত অনুগত

বাংলার নীল সন্ধ্যা — কেশবতী করা যেন

এদেছে আকাশে;

আমার চোথের 'পরে আমার মুখের 'পরে

চুল তার ভাসে,"

ঐতিহ্ ও রপগর্বিত কবি-মন স্বর্গলোকেব নিত্য আনন্দের অনন্ত রস বাংলার অতিপরিচিত তুচ্ছ হিজলে, কাঁঠালে, জামে তার 'অজস্ম চুলের চুমা' 'ঝরে অবিরত' অন্তব ক'রছেন।

পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য এমন অতিসাধারণ প্রকাশের মধ্যে সর্বকালীন গৌরব লাভ করেনি। নরম ধানের গন্ধ, ইাসের পালক, শর, পুক্রের জল, চাদা-সরপুঁটি, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত সবটাতেই 'বাংলার প্রাণ'—মর্তে সেই 'সাতটি তারার আনন্দ-রূপ' কবি অন্তত্ত করেন।

বাংলার রূপকথার জীবন-চরিত্রের মাঝে মাঝে বাংলার যে সত্য ঐতিহাসিক, ভৌগলিক এমন কি সাংস্কৃতিক সন্তায় চিরকালের বাণী বহন করে এসেছে, বিচিত্র গাঁথায় কবি তারই মধ্যে তারই চিন্তায় সারাটা বাদলের ছপুর কাটিয়ে দিতে চান। সেই কালীদহ, চাঁদ-সদাগর, মধুকর ডিঙা; ধলেশ্বরীর চড়ায় গাংশালিথের ঝাক; ফণী-মনসা আর সনকার রূপ কল্পনায় কবি-মনধ্যানস্থ। বর্তমানের সাথে সেদিনের একটা মিল খুঁজে পাবার আকাজ্জা ঐতিহাপীড়িত মনে তীব্র।

জীবনানন্দ দাশের মন বাংলার যা কিছু প্রকাশ সব টুকুতেই মুগ্ধ।

"জীবন অথবা মৃত্যু চোথে র'বে—আর এই বাংলা ঘাদ রবে দুকে;"

কারণ ··· "এই ঘাস ; এরি নিচে কন্ধাবতী শন্ধমাল করিতেছে বাস।" তাই মরণের কাচে সর্বস্থ সমর্পণ করতে গিয়েও কবি কল্পনা করেন ···

"দেদিন মরণ এদে অন্ধকারে আমার শরী:

ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে ;—দেদিন ছ'দণ্ড এই

বাংলার তীর—

এই নীল বাংলার তীরে গুয়ে একা একা কি

ভাবিব হায় !

কারণ 'বেহুলা নহনার মবুর জগতে', 'তাদের পায়ের ধ্লো মাথা পথে' কবি তাঁর মন বিকায়ে দিয়েছ্ন—দেথানো তাঁর সফলতার শক্তি, সেই 'বঁইচির বনে' 'জোনাকির রুগ দেখে' কবি হ'য়েছেন কাতর। এই কাতরতায় কবি তাঁল অতীত ও ভাবিজীবনের যোগস্তুর রচনায় ব্যস্ত।

"ভাষানের গান শুনে কতবার ঘর আর থড়

গেল ভেচ

মাণুরের পালা দেঁধে কতবার ফাঁকা হ'ল খড

আর ঘর

স্প্রির অনন্ত নিয়মে বাংলার নব-রূপায়ণ কবি-মনে তা সার্থক রূপ রূপায়িত হয়ে উঠেছে —রূপের ধ্যানে; বেদনা ও মিলনে। তাই আজু আর কবিল ভয় নেই।

"ঘুমাৰ প্রাণের সাধে এই মাঠে—এই ঘাসে— কথা ভাষা**হী** 

याभात প्रारंभत भन्न भीरत भीरत गुरू घारत --

মনেক **নবী** 

নতুন উংসব র'বে উজানের—জীবনের মধুর আঘাতে তোমাদের ব্যস্ত মনে;"

তারই মধ্যে কবি ও রূপ হারিয়ে আবার রূপ পরিগ্র ক'রে—

"আবার আদিব ফিরে ধানদিড়িটর তীরে—এই বাংলা হয়তো মামুধ নয়—হয়তো বা শখ্চিল শালিথের বেশে হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবানের দেশে ভারতবর্ষ

রূপ কল্পনার সাথে সাথে আস্ছে বাংলার ঐতিহাপর্বিত।
পাটরাণীদের কথা। তাদের গর্বে কবি গর্বিত, তাদের
সৌন্দর্য চর্চায় কবি-মন স্নাত। আজ তা ইতিহাস, তাই
তাদের চিহ্ন মেশা, মিলিয়ে যাওয়া ছাণে কবি-মন
উৎস্কক। সকল আকুতির মধ্যে কবির অস্কুতব…

···"কত পাটরাণীদের গাঢ় এলো চুল এই গোড় বাংলার—প'ড়ে আছে তাহার পায়ের তলে ঘাদে"···

হাজার মহালের 'মৃত সব রূপদীদের বুকে আজ ভেরেণ্ডার ফুলে ভীমরুল গান গায়'। বাংলার গ্রামে গ্রামে অপ্রথের সন্ধ্যায়, শত শতাদীর বটের হাজার সবুজ পাতায় উমার প্রেমের গল্প, চন্দ্রশেখরের জট, বল্লাল সেন, রায়গুণাকর, দেশবন্ধু, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, 'মৃত শত কিশোরীর কন্ধনের স্বর' যেন আজও কবি শুন্তে পাচ্ছেন; বাংলার জীবনে সংকট যেন শেষ হ'য়ে গেছে। কবি তার ব্যক্তিগত জীবনেই বাংলার রূপ পরিবর্তন-যা ছিল আজ তা নেই—দেখেছেন। আজ দৰ্বত্ৰ কুত্ৰিমতায় ভরে গেছে—সহজ সৌন্দর্যের সরল মনটি আজ অত্যস্ত বস্তুপীডিত। তাই পরিবেশের পটবিবর্তনে কবি মন ও একটু দংশয়াবিষ্ট। কিন্তু আশা ছাড়েন নি; জীবনে ও মনে দর্বত্র না-পাওয়া, না-দেখার বেদনা অমুভব ক'রেছেন তবুও আশায় বদে আছেন; ইতিহাদের পাতায় পাতায় তার অম্বেষণ চলেছে। একদিন যা ছিল একান্ত নিকটে, অনস্ত সম্ভাবনার জীবন-রমে ভরপুর; আজ সবটাই যেন শৃতি, সবটাই যেন রহস্ত। সে দেখা আজ আর তেমন নেই, দাঁড়কাক আজও ক্লান্ত হয়ে এ উঠানে এদে বদে, কিন্তু কোথায় সেই —

কবেকার কথা সব। আসিবে না পৃথিবীতে সেদিন আবার"

ত্'প্রহর রোদ্রে কত গল্প কাহিনীর স্বপ্ন সেদিন কত ঘর বেঁধেছে—আজ তার গন্ধ আছে সত্য কিছু—"কেঁদে কেঁদে ভাসিতেছে আকাশের তলে"।

"আসিবে না ক'রে গেছে আড়ি"

বিরহের অপূর্ব ব্যঙ্গনা। মর্মে মর্মে সে বেদনা, যেন জীবন লাভ করছে, নোতুন ভাবে পাবার, অন্থভব করবার, ভাব করবার সচেষ্ট আকুলতা কবি-মনে রূপদীর রূপ তুময়তায় জীবস্ত।

তাই তো কবি-বাংলার ঘাদে ঘাদে যে রূপদীর শরীর মন্দণ হয়ে উঠেছে তার কাছে প্রতীক্ষায় বদে আছেন। কোন প্রলোভন, কোন ক্ষ্রতা কবি-চিত্তকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি।

"এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে থুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে।

বটের শুক্নো পাতা যেন এক যুগান্তরের গল্প ডেকে আনে।

আঞ্চলিক রূপপ্রকাশ ও তাতে দর্ব-মন-প্রাণ দমর্পণে একাকার হয়ে ভালবাদার একটা গৌরব আছে, একটা মর্যাদাবোধ আছে। কবির ভাল লাগা মনের উপর পৃথিবীর আর কোন দেশের রূপ-চিস্তা মোহ জাগায় না, বরং তুলনা করে নিজেকে রূপদী বাংলার শুকিয়ে যাওয়া, ঝরে-পড়া কাঁঠাল জামের বুকের গন্ধ, বাদমতী ধানক্ষেতের মায়া 'মালাবারে উটির প্রতে'র চেয়ে বেশী মধ্র, বেশী স্লিগ্ধ।

"যার রূপ জন্মে জন্মে কাঁদায়েছে, আমি তারে খুঁজিব দেখায়"

এ কালা 'রূপ লাগি আঁথি ঝরে'।

অতি দাধারণ প্রাত্যহিক বাংলার রূপ ষড়ঋতুর বিচিত্র আভরণে কবি দেখেছেন।

কবির দেখা বাংলা অনির্বচনীয় আন্তরিকতায় সজল-রস্থন। আজ তেমন বাঙলা কেউ যদি দেখতে চায় তবে কবির কথা:—

শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ—বহুকাল গেয়ে গেছ গান

সোনালি চিলের মতো উড়ে উড়ে আকাশের রোদ্র আর মেঘে,

·····বল্লালের বাংলায় কবে যে উঠিলে তুমি জেগে; পদ্মা মেঘনা ইছামতী নয় শুধু—তুমি কবি করিয়াছ স্থান সাত সমুদ্রের জলে, ··· মহাকাল কিছুই চিরকাল রাথে না; সময় এলে সব
সমর্পণ ক'রে দিয়ে যেতে হয়। এ নিয়ম; এর ব্যতিক্রম
ভাবনাই বেদনা; শোক। আজ যা একান্ত সর্ব, তাই
একদিন 'নাশে'র মূর্তি ধরে সব শেষ করে দিয়ে যায়
কীর্তিকে নাশ ক'রে। কিন্তু দেখানেই সব শেষ নয়।
বার বার 'নাশে'র পরশে রঙ তার খাঁটি হয়; নিজের
প্রকাশে বেগ জাগে। এ জগতে কত এদেছে, কত চলে
গেল—কিন্তু ধারাটি যেন গভীর হতে গভীর হ'য়ে রাঙা
হয়ে উঠে। প্রবাহের তার বিরাম নেই, নেই তার
শেষ গান।

চিত্ররূপময় কাব্যচিন্তায় জীবনানন্দ নিভূত মনের আশা-আকাজ্জার আনন্দ-বেদনার ছবি এমনভাবে ফুটিয়েছেন খা বাঙলা কাব্য সাহিত্যে বিরল।

সর্বত্র একটা সঙ্গাগ মমত্ব ও স্থগভীর আন্তরিকত। ছড়িয়ে আছে বর্ণনার প্রতি ছত্ত্রে।

'রপদী বাংলা'র কবি বাংলার প্রকৃতি প্রাণ-চেতনার রদে রদমাত। এ শুধু বাংলার পক্ষেই দম্ভব। এর তুলনা নেই; শুধু মাত্র স্বপ্র আর ঘুম ভেঙে বিস্ময় মৃগ্ধতায় থাকা।

> "এসব কবিতা আমি ধখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা;

> চাল্তার পাতা থেকে টুপ্টুপ্জ্যোৎসায় ঝরেছে শিশির :

কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল মান ধানসিড়ি নদীটির তীর; বাহুড় আঁধার ভানা মেলে হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেথা আকাজ্ঞার;"

পল্লী-প্রকৃতির রূপ যারা না দেথেছে, তাদের পক্ষে জীবনানন্দ অচল। রূপের স্লিগ্ধতা পারিপার্থিক প্রকাশের মধ্যে অবগাহিত। কোন ছন্দ চাতুর্য বা শব্দ ঐথর্যের প্রচার-রূপ তাতে নেই। সহঙ্গ দেখার সহজ প্রীতির মাধুর্য জীবনানন্দ দাশের কবিতার বৈশিষ্ট্য।

পল্লী-রূপ কবি-মনের রোমাণ্টিক চেতনার স্মৃতির স্বার

থুলে দেয়। ব্যক্তি মনের একান্ত সহজ গোপন ভাষাও যেন তার মধ্যে খুঁজে পায়। তথন প্রকৃতিরূপ শুরু মাত্র দেখা নয়, শুন্তেও পাওয়া যায়। তাই তো হারিয়ে যাওয়া সেই বাঁশীর স্থরে আজও কবি পরিচয় খুঁজে আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে একমনে শুরু চেয়ে থাকেন। মৃত্যুর নিদারুণ আঘাত ও যেন—

"ষেমন ঘুমায় মৃত্যু, তাহার বুকের শান্তি ষেমন ঘুমায়।" আঞ্চলিক চেতনা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এক-মন লাভ করেছে। জাতীয় গোরব ও দেশ গোরব জীবনের আনন্দ-বেদনার সাথে অন্তভূত। বাংলার আকাশ, কচি ঘাস, রাতের আকাশ দবকিছু পৃথিবীর তুলনায় একটু মরমী একটু মায়ায় স্থিত্ব। এই স্থিপ্তার মধ্যেই কবি সকল শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। মুগ্ধতার মধ্যে অনস্ত পিপাদার জালা জল হয়ে যায়। তথন শুধু মনে হয়

শাদা হাত-স্তর—"

কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হয়ে যেমন ননীর চেউয়ে গলে
প্রিবীর সব দেশে— সব চেয়ে চের দূর নক্ষত্রের তলে
শাদা হাত-স্তর—"

এ একটা বিশেষ দেখা, বিশেষ মনের অনির্বচনীয়ত্রের আনন্দ। বস্ত-জীবনের জীর্ণতার প্লানি কবি-মনের সহজ্ব বাধকে আঘাত করতে পারে নি। চিত্রকরের চিত্র দর্শনে বাক্শুন্তা মুগ্ধতার জীবনানন্দ তন্ময়।

যুক্তি তর্কের, দেনাপাওনার ক্ষয়ক্ষতিতে কোন হিসেব মেলাতে কবি আদেন নি। ঐতিহাসিক মনের গভীর প্রত্যয়ে আপন পরিচয় লাভ করে নিজেকে বার বার আপন চরিতার্থতায় সমর্পণ করতে ব্যস্ত।

প্রকৃতির প্রকাশ কবিকে মৃগ্ধ করে; তার সবৃ**জ খাস্** রোদ মউমাছি সবটাই থেন "নরম পায়ের তলে যেন কত। কুমারীর বৃকের নিঃশ্বাস কথা কয়।"

তা কবি শুন্তে পান –

"ঘাদের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে , আমার শ্রীর।"

তাই তো :--

এ জল ভালো লাগে; বৃষ্টির রূপালি জল কত দিন এসে
ধ্য়েছে আমার দেহ—বৃলায়ে দিয়েছে চুল—চোথের
উপরে

তার শান্ত স্নিগ্ধ হাত রেথে কত থেলিয়াছে,— আরেগের ভরে

ঠোটে একে চুমো দিয়ে চলে গেছে কুমারীর মতে। ভালবেদে

বাস্তব জীবনের সকল বেদনা, অপূর্ণতার কারা, রুক্ষ প্রার্গ, ক্রান্ত ক্ষ্ধা, স্ফুট মৃত্যু সব কিছুই চেকে দেয়, মৃছে দেয়, — বাসমতী, কাসবন, রাঙা রোদ, শালিধান আর ঘাস।

"মান্তধের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে

এসে--হাসির আস্বাদ

দেয় সব।"

| त्भव्य दगाङः                       |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| •••••                              |                                     |
| আকাস্থার                           | রক্ত, অপরাধ                         |
| মুছায়ে দিতেছে যেন বার বার—"       |                                     |
| · · · · · · · পৃথিবীর পথে আমি কেটো | Fig. 2017 April 2018                |
|                                    | । ছ খ । চড় চেন্ন,<br>া গেছি রেখে ; |

তবু ঐ মরালীরা কাশ ধান রোদ্ খাদ এদে এদে মুছে

পৃথিবীর ভিড়ে কবি-মনের সব হারিয়ে যায়। গড়া মিনার ছদিনেই যায় ভেঙ্গে, স্বপনের ভানা যায় ছিঁছে; ক্যা এসে ব্যথা জাগায়, কিন্তু তবুও প্রাণের মমতা জড়ানো কড়িঙের ভানায় বৃদ্ধ, নিউসিভিয়া, মণিকা, রোম এশিরিয়া উজ্জ্বিনী, গোড় বাংলা, দিল্লী ও বেবিলনের স্বপ্নের গন্ধ আর গোলাপের রক্তিমতা। এখানেই কবি মানবতার দোসর।

এই পৃথিবীতে আমি অবসর নিয়ে তুধু আসিয়াছি—-আমি হুটুকবি

আমি এক; ধুয়েছি আমার দেহ অন্ধকারে একা একা সমূদ্রে জলে;

তাই কবির উপলব্ধি:—

আম নিম জামকলে প্রসন্ন প্রাণের স্বোত—অশ্রুনাই— প্রশ্ন নাই কিছু

ঝিলমিল ডানা নিয়ে উড়ে যায় আকাশের থেকে দূর আকাশের পিছু;

চেয়ে দেখি ঘুম নাই---অঞ নাই---প্র নাই, বট ফল গন্ধ-মাথা ঘাদে

অনন্ত কালের প্রকৃতির এই রূপচিন্তায় কবি জীবনানন্দ মহাকালের অবশুস্থাবী পরিণতির মধ্যে জীবনের আনন্দ ধারায় বিশাদী; দে বিশ্বাদ মান্তবের অমিত তেজে মন্তব্যের পরিপূর্ণ প্রকাশের মধ্যে।

"সন্ধা হয়—চারিদিক শান্ত নীরবতা;

... ... ...

'পৃথিবীর পূব রূপ লেগে আছে ঘাদে; পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের ত্'জনার মনে; আকাশ ছড়ায়ে আছে শাস্তি হয়ে আকাশে আকাশে।"





# দৰিয়াবাদ

# শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

পিরিয়াবাদ দেউশন থেকে দেরাত্ন এক্সপ্রেদ নড়তে চায়না।
বিরক্ত লাগে হিতেনবাবুর। Times of Indiaটা ফেলে
রেখে দরজায় এসে দেখেন—প্রাটফর্মে লোকে লোকারণ্য।
গাড়ি থেকে নেমে চলে আসেন ইঞ্জিনের কাছে। সেখানে
খব ভিড়। চাকায় কি গোলমাল হয়েছে—ইঞ্জিন চলবে
না। ড্রাইভার ফায়ারম্যান অনবরত কলকজা নাড়াচাড়া
করছে, কিন্তু কোন ফল হচ্ছেনা। দেউশন-মান্টার
বলনে—লক্ষোতে থবর পাঠিয়ে অন্যইঞ্জিন আনাতে হবে।
ঘণ্টা তিনেকের আগে গাড়ি ছাড়বার কোন সম্ভাবনা
দেখছিনে।

একটা চুকট ধরিয়ে হিতেনবাবু প্ল্যাটফর্নে পায়চারি করেন এদিক থেকে ওদিক। ব্রেক-ভানের সামনে একটি মহিলা যেন তাঁকে বারবার লক্ষ্য করছেন। চেয়ে দেখেন স্প্রিচিত মুখ। এগিয়ে গিয়ে সোজা প্রশ্ন করেন—মন্দ্রা না প

বিশ্বয়ের স্থরে মহিলা বলেন—ঠিক চিনেছেন তো!

- ্চিনতে না পারার কি আছে ?
- অনেকদিন পরে দেখা। প্রায় পনের বছর হবে।
- —প্রিচয় তেমন হলে পনের কেন তিরিশ বছরেও মছে যায় না।

কথাটা বলেন হিতেনবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে। মলিরা দেবীর মূথে ছায়া পড়ে। দীর্ঘনিঃখাস কেলে বলেন—হিতেনবাবু, তৃমি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারনি ?

— চিনতে পারিনি তা নয়, তবে একটু সন্দেহ হচ্ছিল। আপনি বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছেন। তা ছাড়া আপনার মাথার সেই স্থানর চুল তো আর নেই। —স্বাই তো আর সহজে জাবনের সংগে রফা ক'রে নিতে পারে না।

মন্দিরা দেবীর চোথ আর্দ্র হয়ে ওঠে। রুমালে চোথ মৃছে আপন মনে বলেন —উঃ, রদ্ধুরের কী তেজ !

- ——আছে। তুমিও নি\*চয় আমারমতো এই গাড়ির যাত্রী ? —-ইটা।
- -তবে তো খণ্টা তিনেক এখানে কাটাতে হবে। যদি আপত্তি না থাকে ঐ থালি বেঞ্চিতে বসতে পারি। দেরি হলে আর কেউ দখল ক'রে নেবে।

#### —বেশ তো চলুন।

চাপা গাছের নিচে বেঞ্চির ওপর বদেন হিতেনবারু ও মন্দিরা দেবী। তৃজনে তৃই প্রান্তে—মাঝগানে পনের বছরের বাবধান। প্রাটফর্মের অপর দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকেন মন্দিরা দেবী। কি এত দেখছেন তিনি! প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন কিছু অপরূপ নয়। বিস্তীণ বিবর্ণ আকাশ, না বহুরমপুরের স্থৃতি চিত্র!

চুরুটে মৃত্র টান দিয়ে স্থক করেন হিতেনবার তারপর তুমি আসম্ভ কোথেকে ?

- —দেরাত্ন থেকে। এখানে ভাশুর ডাক্তার। আমার স্বামী ইঙ্গিনিয়ার। এক বছরের জন্ম ওয়েণ্ট জার্মানী গিয়েছেন সরকারী কাজে। শরীরটা হঠাং থারাপ না হয়ে পড়লে আমিও থেতাম।
- —তাহলে তোমার সংগে দেখাও হতনা। কিছু মনে না করতো জিজেদ করি—তোমার সংসারে নতুনের আবিভাব হয়নি ?

মাণা নিচ্ ক'রে আরক্ত মুখে উত্তর দেন মন্দিরা দেবী ---না।

- স্ময় কাটে কেমন ক'রে ?
- —কাটে আর কই! দেরাত্ন মুদৌরিতে মাদথানেক ভালোই লাগল। কলকাতায় আবার সেই একরঙা জীবন। হরিষার যাবার ইচ্ছা ছিল, শেষ প্র্যান্ত সংগীর অভাবে যাওয়া হল না।
- গেলৈ হয়তো আবও ভালো জায়গায়—হরকী-পৈড়ি ঘাটে, শিবানন্দ আশ্রমে, না হয় গীতা ভবনে—দেখা হয়ে যেত।
- ও, আপনি হরিদার থেকে ফিরছেন। **আপনার** অন্ত থবর জানতে পারি ?
- আমার আবার থবর ! মান্তার চিরদিনই মান্তার।
  বহরমপুরে ছিলাম—এখন কলকাতায় রয়েছি। সেই
  পড়ানো আর থাতা-দেখা, থাতা-দেখা আর পড়ানো।
  "রাঁধার পর থাওয়া আর থাবার পর রাঁধা, বাইশ বছর
  এক চাকাতেই বাঁধা"।

স্মিতমুখে বলেন মন্দির। দেবী—স্মাপনার কবিতা স্মাওডানো স্বভাবটা বদুলায়নি দেখছি।

- —মামুষের স্বভাব কি বদলায়, অবস্থার গতিকে একট্ চাপা পড়ে। উপযুক্ত আবহাওয়ায় আবার যে কে সেই।
- ----আহা। কি এমন অম্বকৃত্ত আবহাওয়া! রোদের তাতে শীতকালেও ঘেমে উঠছি। থিদেয় পেট জ্বলছে। হতচ্চাডা জায়গায় এক কাপ চা প্র্যন্ত পাবার উপায় নেই।
- মাফুষই সব। মাফুষকে বাদ দিয়ে পরিবেশের কোন মূল্য নেই। মনের মাফুষ কাছে এলে--"মরুভূমে নদী ধায়, পাধাণে উৎস ছোটে।"
- —বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। এরকম করলে আমাকে উঠে যেতে হবে। ভূলে যাচ্ছেন আমি এথন মিদ মন্দিরা গুপ্ত নই, মিদেদ মন্দিরা রায়।
- ভূলিনি কিছুই আমি। আমাদের দ্রন্থটাকে রীতিমতো রক্ষা করছি। দেখছ না বেঞ্চির এক প্রান্তে আমি, অপর প্রান্তে তুমি। "তোমার আমার মাঝ-খানেতে একটি বহে নদী, ছই তীরেরে একই গান যে শোনায় নিরবধি।" গানটা হচ্ছে একাকিন্বের। "তুমিও একাকী আমিও একাকী।" তুমি কয়েক মাদের জন্তে, আর আমি বহু বছর ধ'রে। তাই একটু চেষ্টা ক'রে দেখছি যদি সর্স কথাবাতার ভিতর দিয়ে অস্তুত সাময়িক-

ভাবেও অপসারিত করতে পারি জীবনের শৃত্যতা; অদ্ধকার, বেদনা। এতে তোমার রাগের বা ধৈর্চাতির কোন কারণ আছে ব'লে তো মনে হয় না। বদি বর্তমান ভূলে গিয়ে অপরাধ ক'রে থাকি আমি, তাহলে অপরাধ তৃমিও করেছ। তুমি অতীতকে ভূলেছ। মনে আছে বহরমপুর ছেড়ে আসার আগের দিন তুমি আমাকে একটি জিনিস দিয়েছিলে ?

মলিন মুখে মাথা নাড়েন মন্দিরা দেবী।

—মনে পড়ছে না? একটা কাগজের মোড়ক? ভিতরে জিনিস ছিল। তার উপর ছড়িয়েছিলে অনেকটা পাউভার আর তুচার ফোঁটা ল্যাভেগুার।

শিউরে ওঠেন মন্দিরা দেবী। আঁচলে ম্থে ঢাকেন কিছুক্ষণ। তারপর ব্যথা ভরা কঠে বলেন—ওকথা তুলে আমাকে কষ্ট দিয়ে আপনার কি লাভ? ওসব ভুলে যাওয়াই তো ভালো। কাগজের মোড়কটা কি আজও আছে আপনার কাছে? মিনতি করছি কলকাতা ফিরেই ওটা পুড়িয়ে ফেলবেন।

- —এ তোমার অন্তায় অন্তরোধ মন্দিরা। জিনিসটার পিছনে একটা প্রতিশ্রুতি ছিল। ও একটা প্রতীক— সত্যের প্রতীক—
- না না ওর মধ্যে কিছু সত্যি নেই, সব মিথ্যে, সব ভুল।
  ও শুধু উচ্ছ্যাসের অবদান।
- যে সম্পর্কের প্রতীক ঐ জিনিসটা সেটা যদি মিথো হয় মন্দিরা, তাহলে তুমি আর আমি স্টেশনের বেঞ্চিতে ম্থোম্থি ব'সে এতক্ষণ যে ক্ষ্থ ত্থের কথা বলছি রেল তুর্ঘটনার দৌলতে এও মিথো। যদি পুরনো সম্পর্কটাকে স্বীকার না কর, তবে কিসের ওপর ভিত্তি ক'রে আমরা তুজনে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করছি 
  পূ 'Love at fight sight' এর বয়স তো আমরা পার হয়ে এসেছি।
- —আপনার সঙ্গে তর্ক করে আমি পারব না। সোজা কথা হচ্ছে—হঃথকে এড়িয়ে চলাই উচিত, হৃঃথের চিহ্নকে নষ্ট ক'রে ফেলাই যুক্তিসংগত।
- জিনিসটা তো আমাকে তুঃথ দেয় না, আনন্দের
  মুহূর্তগুলোই বরং শারণ করিয়ে দেয়। অনেক সময় জাোথস্নার আলোয় নিরালায় খুলেছি কাগজের মোড়কটা, উপভোগ করেছি পাউডার ও ল্যাভেগ্তারের গন্ধ—'স্থদ্রের

ন্গন্ধধারা'। মনে হয়েছে 'বিরহ মধ্র হল আজি মধ্
রাতে'। \* \* \* একটা ঘ্গ কাটল। ফিকে হয়ে গেল
পাউডারের রঙ, মিলিয়ে গেল ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ। জিনিসওলো ওঁড়িয়ে গেল, রেথাগুলো পরিণত হল বিন্দৃতে।
সাদার ওপর কালো বিন্দু—অভুত জীবস্ত। নই করতে
মায়া হয়। নশ্ব দেহকে আমরা পুড়িয়ে ফেলি—কিন্ত
প্রেম যে অবিনশ্ব—'বিশে প্রেম মৃত্যুহীন'।

মন্দিরা দেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। হিতেনবাবু অনর্গল কথা বলে যান ভাবমগ্ন কবির মতো। ক্রমে স্বর উত্তেজিত হয়ে ওঠে—আমায় ক্ষমা কর মন্দিরা। তোমার carnest request আমি রাখতে পারবনা। কাগজের মোড়কটা কোনমতেই নষ্ট করতে পারব না—অসম্ভব, অসম্ভব।

গালে হাত দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে ভাবেন হিতেনবাবু—
আন্তে আন্তে চোথ বৃজে আদে। মন্দিরা দেবী বাণীহারা—
চোথের জল মোছেন বারে বারে। আবেগের সংগে বিরতি ভংগ করেন হিতেনবাবু—-এক কাজ করবে মন্দিরা?
একদিন যাবে আমার সঙ্গে বহরমপুরে? একবার বসবে সেই হেলে-পড়া পুরনো থেজুর গাছের গুঁড়ির ওপর মরাগংগার ধারে? মনে পড়বে সন্ধ্যাতারার ন্মিগ্ধ হাসি, আর অক্ট্ ভাষায় তোমার অসংলগ্ধ কথা। দেথ যদি পার।
তাহলে তোমার পাশে দাঁড়িয়েই আমি জলে ভাসিয়ে দেব ধত্বে-বাথা কাগজের মোড়কটা। আমাদের সম্পর্কের প্টনা হয়েছিল যে পরিবেশে—দেথানেই হবে তার সমাপ্তি।

মন্দিরা দেবীর দৃষ্টিতে বিমৃত ভাব। প্রগল্ভ হিতেন-বাবু তাঁর কাছে দরে এদে ধরা গলায় জিজেদ করলেন— কমন ? রাজী ?

রীতিমত রেগে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে বলেন গলিরা দেবী—ছি ছি, লজ্জা করেনা এই বয়দে ছেলে-মান্ত্রি করতে ! যারা ঘর সংসার না ক'রে কল্পনা বিলাসেই জীবন কাটায় তাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু পাগলামির একটা সীমা আছে। কেন ঘুরে ফিরে অপ্রীতি-কর প্রসংগ টেনে এনে আমাকে অকারণ আঘাত দিচ্ছেন ? বছদিন পরে দেখা হল। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের আনন্দ-টাকে কেন বিষিয়ে তুলছেন ? কী নিষ্ঠুর আপনি! কবিতা তথু মুথে, ভেতরে প্রতিহিংসার আগুন। এখানে আর বসতে দিলেন না। 'মাথাটা ভীষণ ধরেছে। একটু নিরি-বিলিতে থাকতে চাই।

কোন রকম বিদায় সম্থাষণ না জানিয়ে অত্যন্ত আশো-ভনভাবে মন্দিরা দেবী ফিরে যান নিজের কামরায়। আহত হিতেনবার দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে নিঃশন্দে বসে থাকেন। ভাবেন ভালোবাসার জগতে তিনি exploited হয়েছেন—যে অন্পাতে দিয়েছেন সে অন্পাতে পাননি। এ রাজ্যে কেউ হারে, কেউ জেতে। সম্পর্ক তথনই সার্থক হয় যথন তৃপক্ষই মনে করে তারা জিতেছে। চোথ ভিজে যায় হিতেন বাবুর।

প্লাটকর্মে সোরগোল। সশব্দে ইঞ্জিন আসছে। এইবার ট্রেণ ছাড়বে জনতা মূক্তির নিশ্বাস কেলে। হিতেনবার চুকট ধরিয়ে নিয়ে উঠে পড়েন বেঞ্চি ছেড়ে। এগুতে থাকেন শাস্তভাবে ইঞ্জিনের দিকে। তাঁর উংস্কক দৃষ্টি গাড়ির বিভিন্ন কামরার ভিতর। কানে আসে নানা কথা—"বাবা বাঁচা গেল!"—"উঃ কি বিপদেই না পড়া গিয়েছিল!"—"দরিয়াবাদ একেবারে মাঝ-দরিয়ায় ফেলে দিয়েছিল!"—"থিদেতে শরীর ঝিমিয়ে আসছে, একটা বড় ফেশন আসলে আগে থাবার বাবস্থা করতে হবে।"— আরও কত কি।

মিনিট কুড়ি পরে ট্রেণ ছাড়ে। অক্তমনম্ব হবার জন্ম হিতেনবার সহযাত্রীদের সংগে গল্প জড়ে দেন। সকালের কাগজের সংবাদ নিয়ে আলোচনা চলে। বেলা পড়ে আসে। ঝির ঝিরে হা ওয়া দেয় শীতের। ফয়জাবাদে কিছু থেয়ে নেন। বেনারসের বাঙালী পরিবারটি নেমে যাওয়াতে বেশ নিসংগ বোধ করেন। অতীতের অনেক স্মৃতি ভিড় করে মনের গহনে। \* \* \* \* \* সতের বছর আগে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন বহরমপুরে। বাড়িভাড়া করে ছিলেন গোরাবাজারে। পাড়াতে কাছেই থাকত মন্দিরা। থার্ড-ইয়ারের ছাত্রীটির সংগে প্রথম পরিচয় কলেজে। মন্দিরার বাবা কর্মসূত্রে ঘূরে বেড়াতেন বাঙলার বাইরে নানা শহরে, ধদিও কলক ৩) ংছিল তাঁর হেড অফিস। মা মরা-মেয়েটিকে রেথেছিলেন ঠাকুমার কাছে ষহরমপুরের বাডিতে। গংগার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে তাঁর মার দংগে আলাপ হয় মন্দিরার ঠাকুমার। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মধ্র সম্পর্ক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়েছেন মন্দিরাকে তন্ময় হয়ে। মন্দিরাও বিমুগ্ধ হয়েছে তাঁর পাণ্ডিত্যে। মনোরম সন্ধায় পাশাপাশি শোভিত আকাশের প্রতিবিদ্ন দেখেছেন গংগার বুকে। কত ব্যা-মুখ্র রাত! কত অশোক-রাঙা ফাগুন দিন! দে স্ব কিছুই মনে নেই মন্দিরার! বি-এ পাশ করার পর বাবার জরুরী চিঠি পেয়ে হঠাং কলকাতা চলে গেল মন্দিরা। যাবার আগের দিন বিদায় নিতে এসে অনেক-ক্ষণ কাটিয়েছিল তার প্ডার ঘরে। কত কুতজ্ঞতা জানিয়ে-ছিল! কত চোথের জল ফেলেছিল! শেষে অভিজ্ঞান স্বরূপ দিয়েছিল একটি কাগজের মোডক। তিনি হাত ধ'রে বলেছিলেন—"মন থারাপ করোনা। কলকাতা তো আর দিল্লী সিমলা নয়। মাঝে মাঝে দেখা হবেই।" আখাদবাণী শুনে মন্দিরার অধরে ফুটে উঠেছিল হাসি-প্রতায়ের প্রসমতার। তার সংগে আর দেখা হয়নি। তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মাদ তিনেকের ভিতর। কিন্তু তিনি তো আজও সংসারী হয়নি। কথাটা জেনেও মন্দিরা এমন অমুদার অকরণ আচরণ করলে! পূর্ব-প্রীতির এককণাও কি অবশিষ্ট নেই কোণাও! প্রাণের প্লাবন একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। কোথায় যেন পডে-ছিলেন:--"A woman is never too old to be touched by the faithfulness of an old lover," রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লাইনও মনে পডে:--

> "ফুলের অক্ষরে প্রেম লিথে রাথে নাম আপনার— ঝ'রে যায়, ফেরে দে আবার।"ঃ\*\*\*\*

রাত প্রায় দশটা। ট্রেণ মোগলসরাই ছেড়ে এসেছে। ভারাক্রাস্ত হৃদয়ে শুয়ে পড়েন হিতেনবার।

রাগ বিরক্তি বিতৃষণ ভরা মন নিয়ে মন্দির। দেবী কম্পার্টমেন্টে চুকে মুথ গুঁজে গুয়ে পড়েন। ছপুর গড়িয়ে যায়। তিনি ওঠেনও না খানও না। সহ্যাত্রিণী মিসেস সিং এলাহাবাদের লেডি ডাক্তার। বিকেলের দিকে মন্দিরা দেবীকে ডাকেন। চোথ মুথের অস্বাভাবিক ভাব দেখে জিজ্ঞেস করেন—ভাই, তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে? কি কট্ট হচ্ছে বল; আমার কাছে ওমুধ আছে; থেলেই আরাম বোধ করবে।

সরুতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে মন্দিরা দেবী বলেন—
আমার অস্ত্রথ করেনি। মনটা অত্যন্ত অস্থির হয়েছে।
উত্তেজনার কারণ একটি তুঃসংবাদ। দ্রিয়াবাদ স্টেশনে
একজন প্রিচিত ভদ্লোকের কাছে শুনলাম আমার
একটি নিকট প্রাথীয় মারা গিয়েছেন।

কোমলকণ্ঠে সমবেদনা জানান মিসেদ্ সিং—কি করবে ভাই, সংসারে শোক তাপ সহ্ব না ক'রে উপায় নেই। সন্ধ্যা হয়ে এল। কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়। অহুস্থ বোধ করলে আমাকে বলতে সংকোচ ক'রোনা একটুও।

মিদেদ দিং-এর অম্বরোধ রাথেন মন্দিরা দেবী। নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরভাবে আহার শেষ ক'রে বার্থের ওপর গা চেলে দেন। এক্সপ্রেস ছোটে তুর্বার গতিতে। বাইরে স্থন্দর জ্যোৎসা। মিদেস সিং ঘুমিয়ে পড়েন, কিন্ত মন্দিরা দেবীর ঘুমের আরাধনা বার্থ হয়। বিগত জীবনের এক একটা দিন, এক একটা রাত্রি, এক একটা ছোটথাটো ঘটনা, এক একটা পরম পরিপূর্ণ মুহূর্ত ভেদে ওঠে চোথের ওপর। \* \* \* বহরমপুর কলেজের ছাত্রী মন্দিরার জীবন রমণীয় হয়ে উঠেছিল কান্তিমান নবীন অধ্যাপক হিতেন করের আবির্ভাবে। প্রতিবেশী অধ্যাপকের দান্নিধ্যে আদবার দৌভাগ্য হয়েছিল তার। কত জিনিস শিথেছিল তাঁর কত বই পেয়েছিল পড়তে। কাব্যজগতের আনন্দ আস্বাদনের কত মূল্যবান অধিকার লাভ করে ছিল! প্রাত্যহিক জীবন হয়েছিল স্বধ্যামণ্ডিত স্বপ্র-রঞ্জিত। কলতলায় প'ডে গিয়ে হাত ভেঙেছিল তার। তথন রোজ অধ্যাপক এদে ব'দে থাকতেন বিছানার পাশে চেয়ারে। কত গল্প প'ডে শোনাতেন। কবিতা পাঠ করতেন দেশী ও বিদেশী বড় বড় সাহিত্যিকদের। হঠাং তাকে কলকাতায় চলে আসতে হল। খুব আঘাত পেলেন হিতেনবাবু। বিদায় বেলায় চোথ জলে ভ'রে এল। তব্ হাসিমুখে আখাস দিলেন, সাগ্রহে গ্রহণ করলেন স্মারকটি। তার তরুণ হৃদয়ের নিভূতে যে সিংহাদন পেতেছিলেন হিতেনবাবু, তা চিরদিন অটল থাকবারই কথা। কিন্দ কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল! তাকে জীবনসংগিনী হ'তে হল অপরের। অথচ হিতেনবাবু মোটেই ভুলতে পারেননি সে ইতিহাস। একক রয়েছেন এখনও-অক্ষ রেথেছেন প্রেমের মর্যাদা। এমন মাত্রুষের সংগে দে কী নিদাকণ নিৰ্মম ব্যবহারই না করলে অভাবনীয় মিলনের লগে !\* \* \* \*

অকোরে কাঁদেন মন্দিরা দেবী। বার বার এপাশ ওপাশ ক'রে শেষে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন।

দেরাছন এক্সপ্রেদ হাওড়ায় পৌছতে বেশী দেরি হয় না। ইঞ্জিন বিকল হওয়ার জন্ম যে সময়টা নষ্ট হয়েছিল তার অনেকখানি make up ক'রে নির্ধারিত সময়ের কিছু পরেই এসে পড়ে। বেলা আন্দাজ আটটা। প্ল্যাটফর্মে নামার পর হিতেনবাবুর ব্যাকুল দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। কিন্তু তিনি স্থিরভাবে কুলির মাথায় স্কটকেশ ও হোল্ডঅল চাপিয়ে দিতে প্রস্তুত হন। এমন সময় অতি নিকটে শুনতে পান অতি-পরিচিত কৃষ্ঠিত কণ্ঠম্বর—একট্ দাঁড়াবেন কি ? কথা আছে।

মন্দিরা দেবী সামনে এসে থামেন। এক টুকরো কাগন্ধ বের ক'রে হিতেনবাবুর হাতে দিয়ে বলেন—কিছু মনে করবেন না। আমার addressটা দিলাম। একদিন এলে ভারি খুশী হব। রাগ পুষে রাখতে নেই। বহর্ম-পুরের কথা ভোলবার নয়, ও কথা ভোলা যায় না। আজ চলি।

মমতা-মাথা মূথে তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যান মন্দিরা দেবী। হিতেনবাবুর ম্থে একটি কথাও কোটেনা। চূপ ক'রে কত কি ভাবেন পারিপার্শ্বিক ভূলে।

কুলি বেচারা প্রথমটা একটু অবাক্ হয়ে যায় ভদ্র-লোকের রকম সকম দেখে। তারপর অসহিষ্ণু স্থরে বলে— বাবু, পাঞ্চাব মেলের সময় হয়ে গেল। আমাকে মাল নামাতে হবে। চলুন, আপনাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আদি।

হিতেনবাবুর চমক ভাঙে। লজ্জিতভাবে বলেন— ভাইতো বড়ঃ দেরি হয়ে গিয়েছে।

# আকাজ্জার নদী

# নচিকেতা ভরদাজ

আমার এ আকাজ্ফার নীল নদী কী যে অন্ধকার!
উদাম জলের শব্দ, লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের পাহাড়
ফুনে ওঠে ফুলে ওঠে—ভেঙে পড়ছে কী যে আবেগে।
থমথমে চারিদিক। শুধু কটি নির্জন তারার
অস্পষ্ট আলোক কাপছে, ভয় স্মৃতি জলের ভূগোল।
আমি তবু জেগে থাকি, সেই এক অন্তিম বিবেকে
কথনো জীবনকে ছুঁয়ে—জীবনেরই আর এক বিশ্বর
আমাকে কথনো যেন স্তব্ধ করে।

তৃ সেই আশ্চর্য হিন্দোল; আমি একই অন্ধকারে আকাজ্ফার স্তন্ধ অস্কুচর; খুলেছি পালের নৌকা—সহচর কেবল সময়। হে আকাশ কথা কও! বৃষ্টি তুমি ঝরাও তোমার সমস্ত নিহিত জল; এ সমূদে সমস্ত বন্দর কী এক কুয়াশা-ক্লান্ত --আমি তার

জানি না ঠিকানা জানি এ সমুদ্র সতা সম্দ্রেই পেয়েছে বিস্তার ভেড়াবার কাল নেই চারিদিকে অগ্রমত ঝড়। জল-চেউ-দিন-বৃষ্টি রাগ্রি আলো সমস্ত অজানা, তবু এই হৃদয়ের গোল ঘরে সমস্ত ছবির প্রতিলিপি আঁকা থাকে; যে নামেই জীবনকে ডাকি আমাকে সে অন্ধকারে বার বার দিয়ে গেছে ফাঁকি। আকাজ্ঞা নদীর জল তবু কত নীল ও গভীর॥

# প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা

# প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের নতুন নয়। অতি পুরাকালে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশ যথন পর্যন্ত সভ্যতার আলো দেখতে পায়নি, সভ্যতার উজ্জল জ্যোতিদ তখন ভারত গগনে দেদীপ্যমান। সেই স্থ্পাচীন যুগেও ভারতে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা যে খব উন্নত ধরণের ছিল, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমন কি গৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরেরও আগে রামায়ণ, মহাভারতের বুগে এর প্রচলন যে খুব্ই জনপ্রিয় ছিল, সে

কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মহাভারত ও অভাভ প্রাচীন

পুরাণে দেখতে পাই যে, সে সময় দূতের স্বারা সংবাদ

আদান-প্রদান হত। কঠোপনিষদের 'ঋতধ্বজ' রাজার

মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ দানব-রাজ 'পাতালকেতু' ঋতপ্রজ-এর

পিতার কাছে পাঠিয়েছিলেন শিক্ষিত পারাবং মারফং।

রামায়ণে আমরা পাই যে, যথন সীতাকে লক্ষার রাজা রাবণ হরণ করে লক্ষায় নিয়ে যান, তথন শ্রীরামচন্দ্র হস্থমানকে দৃত হিসেবে লক্ষায় সীতার কাছে পাঠিয়েছিলেন। সীতার বিবাহ উপলক্ষ করে জনক রাজার ধন্থক-ভাঙা-পণ-এর সংবাদ অশ্বারোহী বাতাবহ মারফং দেশ-দেশান্তরে, এমন কি স্বদুর লক্ষাতেও পাঠানো হয়েছিল।

মহাভারতেও পাওয়া গেছে যে, বিদেহ প্রদেশের রাজা 'নল' গথন দময়ন্তীর কাছে প্রেম-পত্র পাঠিয়েছিলেন, তথন তিনি রাজহংস মারফং সে পত্র পাঠিয়েছিলেন। দ্রোপদী, ভান্তমতী, লক্ষণা ও দময়ন্তীর স্বয়্রয়র সভায় যোগ দেবার জন্তে বিভিন্ন দেশের রাজাদের ও রাজকুমারদের যে-সব আমন্ত্রণ লিপি পাঠানো হয়েছিল, তা' অস্বারোহী ও রথারোহী পত্র-বাহক মারফং পাঠানো হয়েছিল। অজুনের সাথে স্বভ্দার বিয়ে দেবার জন্তে সত্যভামা শ্রীক্লফের সাথে প্রামর্শ করে গোপনে অজুনের কাছে লিপি

# বিনয় বন্দোপাধ্যায়

পাঠিয়েছিলেন। কুলক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের উত্যোগপরে কোরবা ও পাগুবদের নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েই সারা ভারতের ছোট বড় রাজারা কুলক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন। এতেই বোঝা যায় যে, মৃহাভারতীয় যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত্য ধরণের ছিল।

ভারতের গৌরবোজ্জল অতীত আজ বিশ্বতির গর্ভে নিমজ্জিত। পাশ্চাতোর অধিকাংশই যথন ट्याताक्षकादत मभाक्वत, अधिकाः म अधितामी यथन तुक-কোটর ও ভূ-গর্ভবাসী এবং নগ্ন--সেই ম্বরণাতীত যুগে, গৃষ্টজনোরও বহু শতাদী আগের কথা, যথন ভারতের সমূদ-পোত ভারত মহাদাগর-এর উত্তাল তরঙ্গ-মালা উপেক্ষা করে যাভা, স্থমাত্রা, মলাক্ষা এমন কি ইউরোপের রোম ও গ্রীদেও যাতায়াত করত। খৃষ্টপূর্ব ৮ প্র শতকে বাংলার বীর সন্তান বিজয়সিংহ মাত্র ৭ শত অত্বচর নিয়ে সিংহল (লকা) বিজয় করেছিলেন। বিজয় সিংহ-এর কাহিনীতে পাওয়া যায় যে, বিজয় সিংহ ছিলেন নিঃসন্তান, স্তরাং তাঁর মৃত্যুব পর সিংহলের রাজা হবার জন্মে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্থমিত্রকে সিংহলে পাঠাবার জন্মে পিতা সিংহ-বাহুর কাছে বাংলাদেশে স্কুদুর সিংহল দ্বীপ থেকে জলপথে দূত মারফং লিপি পাঠিয়েছিলেন। বুদ্ধ জন্মের আগেও প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব অফুনত ছিল না। দে সময় জলপথেও এদেশ থেকে অন্ত দেশে ডাক চলাচল হ'ত।

সভ্য-জগতের মধ্যে ভারতবর্গই অন্যতম এবং এথানেই সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রথম চালু হয়েছিল দেখা যায়। খ্ইপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ঘথন ভারত আক্রমণ করেন, সে-সময় ও চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পত্র-বাহকেরা ঘোড়ায় চড়ে এক স্থান থেকে অপর স্থানে

যাতায়াত করত। যতদ্র জানা গেছে, ভারতে প্রথম খোড়ার ভাকের প্রচলন হয় খুষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজ হকালে, প্রচলন করেন কোটিল্য চাণক্য। মেগান্থিনিদের বিবরণেও এর উল্লেখ আছে। তবে দে-সময় সাধারণ লোকেরা তেমন স্থ্যোগ স্থবিধা পেতো না।

থ ষ্টীয় চতুর্থ শতকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ( দ্বিতীয় চন্দ্রপ্তপ্ত )-এর রাজস্বকালে মহাকবি কালিদাস তাঁর অমর কাবা 'মেঘদূত' রচনা করেন। মেঘদূতের বর্ণনা থেকেও বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে-যুগে দূত বা পত্র-বাহক মারকং এক স্থান থেকে অক্ত স্থানে সংবাদ আদান-প্রদান হ'ত। চীন পরিবাজক কা-হিয়েনের বিবরণেও পাওয়া যায় যে, গুপুরুগে স্বদেশের ও বিদেশের অমণকারীদের বিনা থরচে থাকা-খাওয়ার জক্তে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পর্মশালা বা পান্তশালার স্থানর বাবস্থা ছিল। এই সব ধর্মশালার সাহায্যেই দেশের সর্বত্র চিঠিপত্র ও সংবাদ আদান-প্রদান হ'ত।

খৃষ্টার দাদশ শতাদীতে কাল্যকুন্তের রাজা জয়চন্দ্র বা জয়চাদ তাঁর কলা সংযুক্তার বিবাহ-উপলক্ষে স্বয়ন্বর-সভার আয়োজন করে ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিমন্থ্র-পার্ট পার্টিয়েছিলেন। তথনো ভারতে মৃস্লিম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

চতুদশ শতকের প্রথমভাগে মহম্মদ্ বিন্ তুঘলকের রাজস্বকালে 'ই'বন্-বতুতা' যথন ভারতে আদেন, তথন তিনি ভারতীয় পত্র-বাহকগণকে এক স্থান থেকে অপর স্থানে ডাক নিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছেন।

অতি দ্র-দ্রান্তরে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্মেই
প্রাচীন ভারতে রাজহংস, পারাবত প্রভৃতি ব্যবহৃত ২ত।
আর নিকটবর্তী স্থানে সংবাদ আদান-প্রদান হত অধারোহী
অথবা রথারোহী পত্র-বাহক মারফং। হিন্দুরাজত্বকালে
ও মোগল-পাঠানের রাজত্বকালেও সৈনিকদের চিঠিপত্র এক
স্থান থেকে অক্সন্থানে 'হোমা' নামক পায়রা দ্বারা পাঠানো
হ'ত। ১৯৫৪ সালে যথন দিল্লীতে ডাকটিকিটের শতবার্ষিকী উৎসব হয়, সে-সময় এমনি পায়রা দ্বারা চিঠি
পাঠিয়ে দর্শকদের দেখানো হয়েছিল। সে-উংসবে আমাদের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুও উপস্থিত ছিলেন।
স্কতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই

আমাদের দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু ছিল, আর সে ব্যবস্থা আজকালকার মত না হলেও থব থারাপ ছিল না— তুলনামূলক বিচারে অন্যান্ত দেশের চেয়ে থ্ব উন্নত ধরণেরই ছিল।

পায়রা ছাড়াও প্রাচীন-ভারতে রণারোহী পত্র-বাহকের কাহিনী পাওয়া যায়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরাম-চন্দ্র বনবাদে গেলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন। তথন রাণী কৈকেয়ী ভরতকে আনবার জন্তে রথারোহী পত্র-বাহক পাঠিয়েছিলেন গিরিরাজনগরে কেকয় রাজার কাছে।

'ধোড়ার-ভাক' সব-দেশেই প্রচলিত ছিল। গ্রেটবুটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেই ডাক-টিকিট প্রচলনের আগে ঘোড়ার ডাক বা ডাক-হরকরার মারা চিঠিপত্র পাঠানো হত। পরবতীকালে এর বহুল প্রচার ও সংশোধন করেন পাঠান সরদার শের-শা ১৫৪৩ সালে। শের-শাহই ভারতের প্রথম স্মাট, থিনি ঘোডার-ডাক বসিয়ে নিয়মিতভাবে ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি তু'হাজার মাইল দীর্ণ ইতিহাদপ্রসিদ্ধ 'গ্রাও ট্রাক্ত-রোড ' নির্মাণ করে বাংলার সোনারং থেকে পাঞ্চাবের সিন্ধ নদের তীর পর্যন্ত যাতায়াতের যে স্থন্দর বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন; তার তুলনা হয় না। তিনিই দ্বপ্রথম ডাক-ঘরে'র কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। ভারত বিখ্যাত এই স্থ্রশন্ত রাস্তাটির সংলগ্ন ডাক-ধরের ব্যবস্থা করে ভাক আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত করে দেন। কেন না একজন व्यश्वादाशीय भरक वाःनारम्भ (धरक छन्त भाषान भर्यस বিনা বিশ্রামে একাদিক্রমে গ্রমাগ্রমন করা সম্পূর্ণ অসাধ্য। কাজেই ডাকঘরের প্রচলন হওয়ায় ডাক-বাহকদের এই কষ্ট অনেকাংশ কমে গেল। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে আগের চেয়ে ছাকও অনেক তাড়াতাড়ি ও কম খরচে থেতে লাগলো। যদিও এথনকার তুলনায় সে-খরচ অনেক বেশী হ'তো।

সে-সব 'রানার' বা 'ডাক-হরকরা' ডাক বা পত্রাদি নিয়ে থেতো, দেশীয় ভাষায় তাদের 'ডাক-চৌকিয়া' বলা হত। আর যেখানে ডাক নদল হত, সেই স্থানকে বলা হত 'ডাকচৌকী'।

'ডাকঘর' বা ডাকবিভাগের কাজ নিতাম্ত আধুনিক

নয়। বহুদিন থেকেই রাজন্তবর্গ আপনাদের রাজকীয় কাজের স্থবিধার জন্তে 'ডাকপিয়াদা' বা 'ডাকপেয়াদা' নিযুক্ত করতেন। তাঁরা সংবাদজ্ঞাপক পত্রাদি নিয়ে ক্রতবেগে একস্থান থেকে অন্তস্থানে, সেথান থেকে আবার আর একজন সেই পত্রাদি নিয়ে ক্রতবেগে অন্তস্থানে, এমনি করে বহুদ্র দেশাস্ত্রে অল্প সময়মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করতেন।

ভারতবর্ধে মুদলমান রাজ রকালে শের-শাহই সর্বপ্রথম অশ্বপৃষ্ঠে অধুনিক ধরণের ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন। গ্রাপ্ত, ট্রান্ধ রোড্ দিয়েই তাঁর ডাক চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে মোগলসমাট আকবর গ্রাপ্ত, ট্রান্ধ রোডের উভর পার্ধে প্রতি দশ মাইল অস্তর একটা করে স্থায়ী ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন। এই ডাকঘরগুলি থেকে ফ্রতগামী ও তেজী তুর্কী ঘোড়ার দাহায্যে দূর-দ্রান্তরে ডাক নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু মোগল দামাজ্যের পতনের দাথে সাথেই দে-প্রথা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। আগ্রা থেকে দেকেক্রাবাদ যাবার পথে মাঝে মাঝে আজা দে-সব পরিত্যক্ত ডাকঘর দেখা যায়।

আকবর বাদশাহের চেষ্টায় মোগল সামাজ্যের সর্বত্র আল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ যাওয়া আসার জন্যে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। কাফি থা নামক মুসলমান-ইতিহাসে লিখিত আছে, "বাদশাহ আকবর যে নতুন নিয়ম প্রচলন করেন, তার মধ্যে 'ডাক-মেবড়া' একটি উল্লেখযোগ্য। তাদের সকল স্থানেই আড়ো ছিল।" আবূল্-ফজলের 'আইন্-ই-আক্বরী'তে লিখিত আছে: "মেবড়াগণ মেবাটের অধিবাসী, তারা ফুতগামী বলে বিখ্যাত। তারা বহুদ্র খেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদাদি এনে দিত। তারা আবার উত্তম-গুপ্তর বলেও গণ্য হত।"

হিন্দীতে 'ডাক-পেয়াদা' বা 'পিয়ন'-দের 'ডাকবালা' বুলা হত। ডাক থেকে বাণিজ্য ব্যবদায়িগণের সমধিক উপকাম সাধিত হলেও আগে বণিকেরা-এর প্রয়োজনীয়তা তেমন উপলব্ধি করতো না। দে-কালে ডাকবিভাগ দ্বারা কেবল রাজা ও রাজপুরুষেরাই স্থবিধা পেতেন।

দক্ষিণ-ভারতে আধুনিক ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় ১৬৭২ সালে মহীশ্রের চিক্দেব-রাজ-এর রাজস্কালে। তিনিই প্রথম দক্ষিণ-ভারতে ডাক-চলা চলের বাবস্থা করেন। সেথানকার ডাক্ষরের পোষ্ট- মাষ্টারদের শুরু চিঠিপাঠানোই কাজ ছিল না। চিঠি পাঠানো ভিন্ন স্থানীয় গুপ্ত-সংবাদ সংগ্রহ করে রাজার দর-বারে পৌছে দেওয়াও তাদের আর একটি বিশেষ কাজ ছিল। ডাকঘরের অক্তান্ত নিমুশ্রেণীর কর্মচারীদের কাজ ছিল গুপুচরের কাজ করা। হায়দার আলী ও টিপু স্থল-তানের সময় এই ব্যবস্থা ভীষণ আকার ধারণ করে। এই সব ডাকঘরকেই তথন 'ডাক-বাংলো' বলা হত। সপ্তদশ শতকে দক্ষিণ-ভারতে যে ডাক-হরকরারা ডাক নিয়ে যাতায়াত করতো, স্থানীয়-ভাষায় সেকালে তাদের 'কাসিদ' বলা ২ত। তাদের পিঠেও থাকতো চিঠির থলি বা ব্যাগ -- আর অত্ত্র-শত্ত্বের মধ্যে থাকতো একটি বন্নম। এই বন্নমের শেষে আবার বাঁধা থাক্তো কতকগুলি 'ঝুনঝুনি' বা 'ঝুমঝুমি'। ভাক-হরকরা যাবার সময় তার বল্লমের এই ঝুন্ঝুনিতে বেশ মধুর একটি স্থর-তরঙ্গের সৃষ্টি করতো। আজো অনেক অজ্পাড়াগায়ে ডাক-হরকরা বা রানারদের এই সুন্নুনির শব্দ শোনা যায়।

প্রত্যেক ডাক-বাংলোতে থাকতো তিনঙ্গন করে ভূতা— এরাই আবার পোষ্ট-অফিসের বা ডাকঘরের অধীনে কাজ করতো। পোষ্টমাষ্টারদের কাজ ছিল ভ্রমণকারীদের স্থথ-সাচ্চন্দা দেখাগুনা করা এবং ভ্রমণকারীরা যথন এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যেতেন, তথন তাঁদের পাল্কী ও বাহকের ব্যবস্থা করা। এই থেকেই পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে 'ডাকবাংলো' কথাটির স্থ্রপাত হয়েছে। সেই থেকে 'ডাকবাংলো' বা 'বাংলো' কথাটি আজো চলে আদছে। দে-সময় পথের ধারে কোন 'হোটেল' বা 'দরাইথানা' ছিল না। অথচ আজ থেকে দেড়-হাজার বছর আগে খৃষ্ঠীয় চতুর্থ শতকে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'ধর্ম-শালা' বা 'পান্থশালা' ছিল, সে-তথ্য আমরা চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণেই পেয়েছি। তবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ১৫ থেকে ৫০ মাইলের মধ্যে মাঝে মাঝে 'ডাক-वाराना' वा 'तबहें - शाउन' हिन । এই জাতীয় 'ডাকবাংলো' বা 'বিশ্রাম-ঘর'গুলির অধিকাংশই ছিল একতলা খডের-ঘর। কোন কোন বাংলোতে অবশ্য একাধিক শয়নঘর, স্নান্থর, রান্নাথর প্রভৃতিও ছিল। ভ্রমণকারী ও সরকারী কর্মচারীদের দেখান্তনা করবার ভার ছিল একজন 'পরিচারক'-এর ওপর। এরাও এক জাতীয় চর। সেকালে

এদের বলা হত 'থিদ্মদ্গার' বা 'থিদ্মত্গার'। বড় বড় বাংলোতে 'থিদুমদ্গার' ছাড়াও একজন লোক থাকতো, জল ও জালানী কাঠ যোগাড় করবার জন্মে। এরা ছিল ভত্য শ্রেণীর। এই সব বাংলোতে অস্বাধীভাবে থাকবার জন্মে ভ্রমণকারীদের মাথা-পিছ থাকার ও থাওয়ার থরচ আলাদাভাবে দিতে হ'ত। আবার কোন ভ্রমণকারী কোন জায়গায় যাওয়া মনস্থ করলে দেখানে যাবার ছু'তিন দিন আগে স্থানীয় 'ডাকমুননী' বা পোষ্টমান্তারকে জানাতে হ'ত তার যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে। যদিও ভ্রমণকারীদের নিজেদের পালকী অনেকের থাকতো, তবে পোষ্টমাষ্টারকে 'পালকী-বাহক' বা 'বেহারা' যোগাড় করে দিতে হত। পালকী-বাহক বা বেহারাই আবার পত্র-বাহকের কাজ করতো। এই 'বেহারা' শব্দ থেকেই পরবর্তীকালে পত্র-বাহক বা পিয়নদের 'বেয়ারা' বলা হত। 'পালকী-বাহক,' 'ম্শাল্চী' ও 'ভাঙ্গী,' এদের জন্যে মাইল পিছু তথন বারে৷ আনা করে খরচ লাগতো এবং টাকাটা পোষ্ট-অফিনে অগ্রিম জমা দিতে হ'ত। 'মশাল্চীর' কাজ ছিল আলো বা লঠন হাতে রাত্রি-বেলা পাল্কী বাহকদের পথ দেখানো, আর জিনিষপত্র-বাহকদের বল। হ'ত 'ভাঙ্গী'। আবার পথে যদি ভ্রমণকারী কোন কারণে দেরী করে কেলতেন, তবে তার জন্মে তাঁকে ক্ষতিপ্রণও দিতে হ'ত। প্রতি দশ মাইল অন্তর বাহকদের বদল করে নতুন বাহক নিযুক্ত করতে ২ত। বন্দোবস্ত যা করবার সে-সব পোষ্ট-মাষ্টারই করতেন। প্রতি তিন ঘণ্টা বা প্রতি দশ মাইল অন্তর এই বদল-ব্যবস্থা করতে হ'ত। ডাক-চলাচলে এই বদল-ব্যবস্থাও আজকের নতুন নয়। প্রাচীন ভারতে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এই বদল ব্যবস্থার প্রবর্তনও করেন 'অর্থশাম্ব' প্রণেতা কৌটিলা চাণক্য।

ঘোড়ার-ডাকের বেলাতেও ঠিক একইভাবে ঘোড়া-বদল করতে হ'ত এবং প্রতি দশ মাইলে এক জোড়া করে খোড়া রাখা হত বদল করবার জত্তে।

আগে মালুষের চিঠি-পত্র ভিন্ন পূজার ফুল্-ফল বইবার জন্মেও রাজপুতনায় উদয়পুর ও পুদরের মধ্যে ডাকের ব্যবস্থা হয়েছিল। একালের ডাকে এখন আর ফুল-ফল বইবার প্রয়োজন হয় না বটে, তবে মাস্তবের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ওব্ধ, পথ্য, স্থের-থাবার, প্রসাধন-সামগ্রী প্রভৃতি সব কিছুই যায় ডাকে।

দে-কালে এদেশের অধিকাংশ রাস্তাই তেমন ভাল ছিল না। কাজেই এই দব রাস্তায় সচরাচর গরুর-গাড়ী ও মহিষের পাড়ীই বেণী যাতায়াত করত। তথ**ন গরু**র-গাড়ী ও মহিষের গাড়ীর সাহায়ে।ও ডাক-চলাচল হ'ত। আবার ভাল ভাল ফুপ্রশস্ত রাস্তায় ডাক চলাচল হত, 'টাঙ্গা,' 'একা,' 'ঘোডার-গাড়ী' প্রভৃতির সাহাযো। মক্তমি অঞ্লে থেমন দিদ্ধ দেশ ও পশ্চিম-রাজ্যান— দেখানে উটের ডাকেরও প্রচলন ছিল। পাবত্য-অঞ্চলে নেপাল, ভূটান, সিকিম, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে আগে ডাক-চলাচল হও স্থানীয় 'টাঙ্গন' ঘোড়ার সাহাযো। তুর্বম অঞ্লে আরব ও ব্রহ্মদেশীয় বলবান্ ছোট ঘোড়া টাটু' ব। 'টাটু'ও পত্ৰ-বাহকদের কম সাহাধ্য করতো না। জলপথে ছোট বড় নান। জাতের নৌক। বা জাহ'ল তে। ছিলই।

ইংরেজ রাজ্যের স্থায়ী ডাকঘর সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬৬ সালে লর্ড ক্লাইভের আমলে।



# ডাক্তার মেঘনাদ সাহার জীবন-পঞ্জী

# শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

১৮৯৩ খৃষ্টান্ধ — মেঘনাদের জন্ম, ৬ই অক্টোবর, ঢাকা জেলার শেওড়াতলী গ্রামে। পিতা জগন্নাথ, মাতা ভূবনেশ্বরী। মেঘনাদ পঞ্চম সন্থান। স্বগ্রামেই পিতার ছোট্র দোকান।

গ্রামের প্রাইমারী স্ক্লের পড়া শেষ করে ৭ মাইল দূরস্থ শিম্লিয়ায় মিডল স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। দেখানে ডাক্তার অনন্তকুমার দাশের বাডীতে থাকতেন।

১৯০৫ খৃষ্ঠান্দ — ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ঢাকা জেলার প্রথম হয়ে বৃত্তি পেয়ে দেখান হতে ঢাকা কলিজিয়েট স্কলে ভর্ত্তি হলেন। স্কলের বেতনও ফ্রি হল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে হরতালে যোগ দেওয়ায় মেঘনাদ স্কল হতে বিতাড়িত হলেন, ছাত্রবৃত্তিও কাটা গেল। ঢাকায় কিশোরীলাল জ্বলী স্কলে ভর্ত্তি হলেন। স্কলে ফ্রি হলেন, একটা ছোট বৃত্তিও পেলেন। সমগ্র বঙ্গদেশের বাইবেল প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রথম হয়ে নগদ একশত টাকা ও শোভন সংপ্রবাবাইবেল পুরস্কার পেলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাদ -এন্টান্সে পূর্বক্ষের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন।

ঢাকা কলেজে ভর্তি হলেন। ইন্টার্মিডিয়েট ক্লাসে বিজ্ঞান পড়া। তথনই চতুর্থ বিষয় নিলেন, জার্মান ভাষা। রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ নগেন্দ্রনাথ সেন, অঙ্কের অধ্যাপক কে পি বস্থ।

১৯১১ খৃষ্টান্দ—আই-এন্-সি পরীক্ষার তৃতীয় হলেন;
কিন্তু রসায়ন ও গণিতে প্রথম। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি
কলেন্দে বি-এন-সি ক্লাসে ভতি হলেন। সহপাঠী হলেন,
সত্যেনবন্ধ, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জি, শরংচন্দ্র বন্ধ্
প্রভৃতি। ২া২ ক্লাস উপরে পড়তেন, প্রশান্ত মহলানবীশ
ও নীলরতন ধর। নেতাজী স্কভাষ তাঁর ৩ বছরের ছোট।
আবার্ষি প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্নেহস্পর্শ লাভ করলেন ও

তাঁর প্রভাব পেলেন। দামোদর বক্তায় স্বেচ্ছাদেবক হলেন।

১৯১৩ খৃষ্টান্দ — গণিতে দ্বিতীয় হয়ে বি-এস-সি অনাস পাশ করলেন। প্রথম হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ।

১৯১৫ খৃষ্টান্ধ—এম-এস্-সি পাশ করলেন। এবারও সত্যেক্ত প্রথম হলেন, মেঘনাদ হলেন দিতীয়। স্বদেশী বিপ্লবীদের সঙ্গে জানাশ্না থাকার দক্ষণ মেঘনাদ ফাইনান্স প্রীক্ষায় বসতে অস্তমতি পেলেন না।

১৯১৬ খৃষ্টাদ--কলিকাত। বিশ্ববিভালয়ের বিজ্ঞানকলেজে অঙ্কের লেকচারার নিযুক্ত হলেন। ক্রমে তিনি পদার্থ
বিজ্ঞানের দিকে ঝুকলেন এবং খুব থেটে তংকালীন
আধুনিকতম পদার্থ বিজ্ঞানের কঠিন আবিদ্ধারগুলির
ব্যাখ্যায় দক্ষ হলেন।

১৯১৮ খৃষ্টান্ধ—Lecturer of Mathematical Physics হলেন। journal of the Asiatic Society তে তার পর পর তুইটি পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। On the New Theorem of Elasticity পৃষ্ঠা ৪২১ এবং On the Pressure of Light পৃষ্ঠা ৪২৫। এই শেষোক্ত প্রবন্ধে তিনি স্ব-উদ্বাবিত একটি সহজ্ঞ অথচ ক্মন্ধ যন্ত্র তৈরি করে তার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে আলোর চাপ আছে। এই গবেষণার জন্ম কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে ডি-এম্ সি উপাধী দিলেন। বিবাহ করলেন।

১৯১৯ খৃষ্টান্ধ-—আইনষ্টাইনের থিয়োরির পরিপূর্ণ ব্যাথ্যা করে কলকাতার Statesmanকে তাঁর আবিদ্ধারের সংবাদ প্রচারে সাহায্য করলেন। রায়চাদ প্রেমটাদ বৃত্তি পেলেন। ঘোষ পরিভ্রমণ বৃত্তি পেয়ে বিলাত গেলেন। সঙ্গে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১৯২০ খ্টান্স— আইনটাইনের রিলেটিভিটি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির ইংরাজী অন্থবাদ মেঘনাদ ও সত্যেক্তনাথ করলেন। ভূমিকা লিখলেন প্রশান্তমহলানবিশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে বই প্রকাশ করলেন। নাম—Einstein A and Minkowski H—The Principles of Relativity 1920, তাতে ছিল।

- 1. Historical Introduction by P. C. Mahalar obis.
- 2. On the Electrodynamics of Moving Bodies in the Einstein's first paper on the restricted theory of Relativity originally published in the Annalon der Physik in 1905. Translated from the original German by Dr. Meghnad Saha.
- 3. Albrecht Einstein A short Biographical note by Dr. Meghnad Saha.
- 4. Principles of Relativity (H. Minkowski's original paper in the restricted Principle of Relativity first published in 1909. Translated from the original German by Dr. Meghnad Saha.
- 5 Appendix to the above by H Minkowski —( Translated by Dr. Meghnad Saha)
- 6 The Generalised Principal of Relativity [A Einstein's second paper of the Generalised Principle first published in 1916] Translated from the original German by Mr. Satyendra Nuth Bose.

স্থের প্রচণ্ড উত্তাপে আর চাপে সূর্যস্থ নানা ধাতবের রশ্মির বং বদল হয়। নানা যুক্তি প্রমাণের দ্বারা এই তথা নিয়ে তাঁর প্রবন্ধ লণ্ডনের ফিল্ছফিক্যাল ম্যাগাজিনে দ্বাপা হল। তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হল; তথন বয়স ২৭ বংসর মাত্র। খ্যারা অধ্যাপক হতে আমন্ত্রিত হলেন।

১৯২১ খৃষ্টাক্—মেঘনাদের একটি গ্রেষণা প্রবন্ধ আমে-রিকার ইয়ার্কেস মানমন্দিরের আপিসের দেরাজে আছাপা অবস্থায় ছিল। এই প্রবন্ধের কাছে ঋণ স্বীকার করে অক্সফোর্ডের বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মিলনে সাহেব নানা তথ্য আবিদ্ধার করে তার ফল প্রকাশ করলেন। ১৯২৩ খ্টাদ উত্তরবঙ্গের বস্তায় আচার্য রায়ের রিলিলের কাজে সহকারী হলেন, মডার্গ রিভিউতে প্রবন্ধ লিখলেন। যন্ত্রপাতির অভাবে উচ্চতর গবেষণার অস্ক্রিধা হওয়ায় খয়রা-অধ্যাপক হয়ে আর কলকাতায় থাকতে পারলেন না। গবেষণার স্থ্যোগের আশা নিয়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক হলেন এবং সে বছরই বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্থ্যাদনে (ডাঃ সাহা সেবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের, বোলাই অধিবেশনে মূল সভাপতি হয়েছিলেন) তা প্রবংসর (১৯৩৫) National Institute of Science of Indiaco পরিণত হয়।

১৯২৫ খৃষ্টান্দ—বিজ্ঞান কংগ্রেদে ( বারাণদী অধিবেশন) পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত শাখার সভাপতি হলেন।

১৯২৭ পৃষ্ঠান্ধ--বিলাতের রয়াল দোদ ইটির ফেলো হলেন। উত্তর প্রদেশের গভর্গর সার উইলিয়ম মরিদ বার্ষিক ৫০০০ বরান্দ করিলেন গবেষণার থরচ জন্ত। Atomic Physics ইত্যাদি বিষয় পাটনা বিশ্ব-বিভালয়ে ৯টি বক্তৃতা দিলেন। বিষয়: (১) The atom—the electron—the proton (২) Radiation (৩) Theories of spectra of Elements (৪) Principals of Atom structure (৫) Continuation of Atom (৬) Recent ideas on the structure of matter.

১৯৩১ গৃষ্টান্স—Six lectures on Atomic Physics etc, in Patna University নামে উল্লিখিত বক্তৃতা সম্বলিত পুস্তক প্ৰকাশিত হল।

১৯৩৪ খুপ্তান্ধ—A treatise on Mode n Physics : atoms, molecules and Nuclei—Allahabad হতে প্রকাশিত হল। তার লিখিত A treatise on Heatincluding kinetic theory of gases, thermodynamics and recent advances in statistical thermo dynamics ও অতংপর ছাত্র ও অধ্যাপক সমাজে খুব প্রচলিত হল। ক্রমে তার ৪র্থ সংক্রমণ হয়েছে।

১৯৩৫ গৃষ্টান্ধ—Indian Science News Association গঠন করে 'Science & Culture' নামে মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ করলেন। ্ ১৯৩৬ খৃষ্টান্স—মেঘনাদ কর্ণেগী ট্রাষ্টের অর্থে, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে গেলেন।

. ১৯৩৭ খৃষ্টান্ধ—National Institute of Science of Indias সভাপতি হলেন।

১৯৩৮ গৃথীন্ধ—বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক হয়ে ডাঃ সাহা কলিকাতায় ফিরে এলেন। National Planning Committee (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হতে) স্থাপিত হলে জহরলাল নেহেরু সভাপতি হলেন, মেঘনাদ হলেন Power ও Fuel বিভাগের সভাপতি। আর হলেন সেচ বিভাগের সদস্য।

১৯৪০ খৃষ্টান্ধ---Council of Scientificand Industrial Research স্থাপিত হলে ডাঃ ভাটনগর ডিরেকটর হলেন; মেঘনাদ হলেন একজন সদস্য। ভারতে সর্বপ্রথম রেফ্রিফেটের তৈরি হল।

- ১৯৪২ খৃষ্টান্দ---রিভার রিসাচ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হল। তার সঙ্গে মেঘনাদের গোগাগোগ হল।

১৯৪৩ খৃষ্টান্দ-দামোদর বক্তা তদন্ত কমিটির সদস্ত হলেন এবং বক্তা নিরোধের উপায় নির্দ্ধারণ করে তা প্রচার করলেন। সেই সূত্র অবলম্বন করে স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সনে দামোদর ভ্যালী করপোরেশন স্থাপিত হল।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ--- আমেরিকা গমন।

Indian Association for the Cultivation of Science এর সেকেটারী; ১৯৪৬ সনে সভাপতি হলেন।

এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উন্নতি বিধানে নিযুক্ত হলেন। সফল হলেন।

ইলেক্টন মাইক্রোস্কোপ পরীক্ষাগারের জন্ত তৈরি করে আনালেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাদ—My Experience in Soviet Russia শীৰ্ষক পুস্তক প্ৰকাশিত হল। 'Contains my impressions of the Soviet Union—where I went for the first time during the summer of 1945, as an Indian delegate to the 220th Anniversary of the Russian Academy.'

১৯৫২ খুষ্টান্ধ—Council of Scientific & Industrial Research এর তরক হতে পঞ্জিকাসংশোধন কমিটি (Calender reform Committee) গঠিত হল। ডাঃ সাহা কমিটির সভাপতি হলেন। ১৯৫৭ সনে কমিটির রির্পোট প্রকাশিত হয়েছে। সরকার ক্রমে তা ব্যবহার করছেন।

১৯৫৩ খৃষ্টান্দ—Science Association এর ডিরেক্টর হলেন।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই কেক্রয়ারী, রক্তের চাপে দিল্লীতে মৃত্যু । ৬৩ বংসর বয়সে।



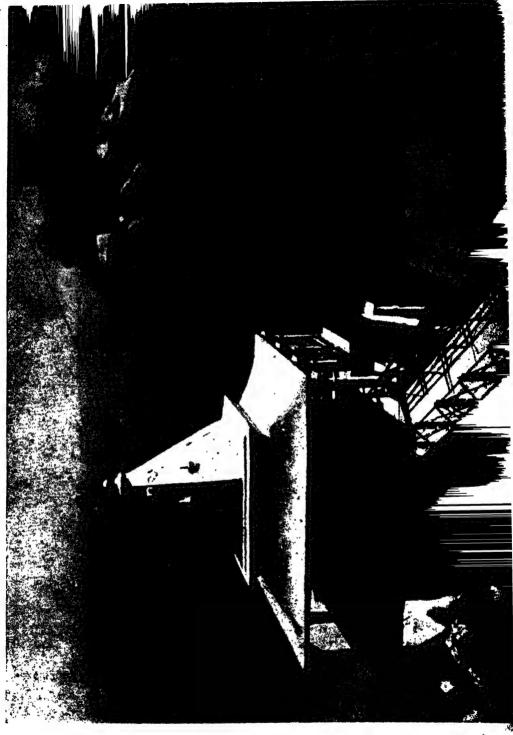

**८भोत्रीनाथ मन्धित्र** ( ভাগলপুর )

क्टो : 5कन भिष

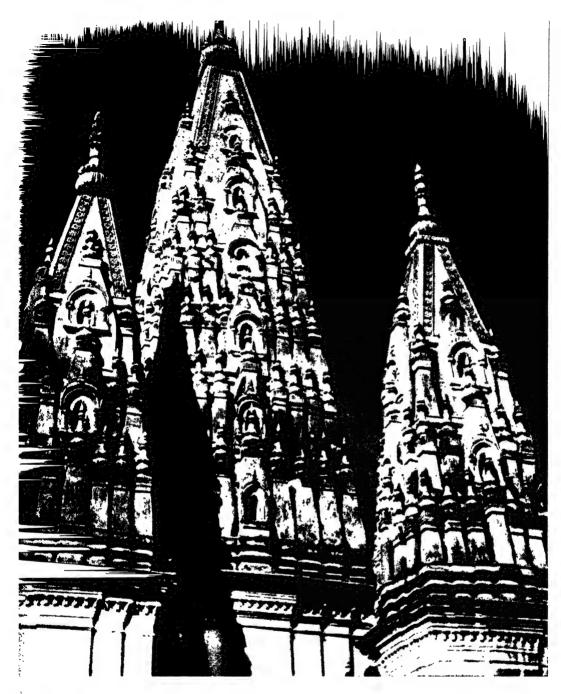

**३ मन्मित्र** ( श्राकातीवाग )

ফটোঃ ষষ্ঠীরাম দাস মোদক



# ভাপ

# সত্যেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

এটা বছরের শেষ ঋতুর একটা সকাল।

দিনের গরমটা রাত্রিতেও আঠার মত লেগেছিল, তাই অধর নেয়ের চোথে আর ঘুম আদেনি। দারাটা রাত এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছে, ভোরের দিকে নদীর ঘাটের দিকে এসেছে, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে মেন হাফ ছাড়ছে, রুম্ফচ্ডা গাছ থেকে কোকিলটা ডেকে দারা হচ্ছে। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখল তার বোট তিনটে পাল তুলে চলেছে। নদীর ঘাটে দেখল তার আরও একটা বোট নোঙ্গর করে রয়েছে, ছোট ছোট ঢেউয়ে বোটটা ছলছে, বোটটা দেখে কি যেন ভাবল, তারপর নদীর ঘাটকে পিছনে রেথে চলল নদীর পাড় ধরে। কিছুদ্র গিয়ে ভেড়ি থেকে নেমে মাঠের পড়ো পথ ধরল, আশেপাশে কোন ঘরবাড়ী নেই, সামনে কতগুলো ঘর দেখা যাড়েছ, তাও একটা থেকে অবারটা বহু ছাড়াছাড়ি।

এতক্ষণে অধর একটা ভাঙ্গা ঘরের কাছে এসে পড়ল, এটা হল অধরের বোটের দাঁড়ির ঘর। নাম তার নয়ন. ডাক নামের কাছে আদল নামটা চাপা পড়েছে, ডাকে দবাই 'লয়ন' বলে, এতেই খুব খুনী, যেন মহেশ্বর, নয়ন কদিন হল বোটে কাজ করতে ধায়নি, তাই অধর তাকে খোঁজ করতে এসেছে, বাড়ীর সামনে এসে ডাকল—হেই লয়ন,— নয়ন বলল—ও টুসকি, ঐ দেখ, নেয়ে এসে হাজির।
টুসকি একটা পিড়ে এগিয়ে দিয়ে—নেয়ে বাবা এয়েচ,
বস, আমাদের ভাগ্য ভাল। বাবা এদিন পর এমতে হর্ম,
আমি কি আর নেয়ে বাবার মেয়ে, যাক্, বাবা হেই
সকালে কুমারপুর ঠেকে (থেকে) এথানে ?

নেয়ে পিড়েটায় বদল। কাঁধের গামছাটা দিয়ে মৃথ
মৃছে—ফেন আবার! ছই নয়ন শালাটার তরে। কদিন
ভার দেখাই নেই, হাঁরা টুসকি, হুইটার হয়েছিল কী ?

তাচ্ছিল্য করে—কি আর হবে! যা হয় তাই, হাতে থোরাকির পয়সা থাকলে ধরাকে ত সরা জ্ঞান করে। মদ তাড়ী গিল্লে যে ব্যারাম হয় তাই হয়েছে। ঐ বুক জালা করছে, পড়ে গিয়ে হাতটায় ব্যথা লেগেছে। আর বল কেন! বলেই মারপিট করবে।

নয়ন দাংড়ি দিয়ে--চুপ কর। আহ্লাদী গলে গেলি যে, দে কোথায় কি পান্তা আছে।

মুকটা বাকিয়ে—আহা! মিন্দের ঢক্ষ দেখলে পিতি জলে যায়, ঐ ত মাটির বাদন চাপা আছে।

পাস্তার থালাটা কাছে নিয়ে বলল—ও টুসকি, নিমি (ভধু) পাস্তা কি করে থাই বল ত ? এটা ঝাল পুইড়ে দেনা।

টুসকি তামাকটা সেজে—নেয়ে বাবা, এই হুঁকো ধর।
ওর ঝালটা পুইড়ে দি। লকাটা পুড়তে পুড়তে হেসে—
ই্যা গো নেয়ে বাবা, এবার ঠাহর কর ত কার বেশী
আহলাদ, লকাটা দিয়ে—নাও এবার থাও, পয়্মাটা ষেন
তাড়ি মদ গিলে এদনি, নিয়ে এদ, মনে ধাকবে ত ? নাকি
আতিরে (রাত্রে) কি দেদ্ধ করব ভাবতে হবে।

অধর হুঁকো টানতে টানতে—ও টুদকি, চাল যদি না থাকে, ত আমার ঠেকে আনিদ, পরে শুইধে দিদখুন।

টুসকি বলল—এই ত লেয়ে বাবা ছেলের গাছে তুলে দিলে, আর কি ঘরম্থ হবে ?

নয়নের থাওয়া শেষ হয়। ছঁকো টেনে বলে—নেয়ে বাবা, চল কাজে যাই। হয়ত সওয়ারীরা দেইড়ে আছে।

নয়ন দেখছে টুসকি ঘরের ভিতর চৌকাঠের পাশে বসে চাল বাচছে, আর সেই দিকেই চেয়ে আছে নেয়ে। চোখে টনক হেনেছে, চোথ ফেরাতে পারছে না, এবারে গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল—ও নেয়ে বাবা, চল।

অধর একট যেন চমকে উঠল, বল্ল—আরে লয়ন, ভাবছিলুম একটা কথা। হুই যে মনে আছে কি তোর। ধে লোকটা বোট লেবার কথা বলেছিল, আছে। যাক্। থর্থর্ (তাড়াভাড়ি ) চল, ও টুসকি, কি করছিন?

কুলো থেকে মুখটা তুলে বল্ল—এই বাবা খুঁদ কটা খুঁটতেছি,—এখন তা হলে যাই বুঝলি ?

মাথা নেডে বলল—হ্যা, আবার এস, আর সঙ্গে যেটা যাচ্ছে, ওর পেঠিয়ে দিও।

্রাস্তায় চলতে চলতে অধর টুসকির কথা ভাবছে, এই টুসকি সেই গেমোথালির টুসকি। টুসকি নামে রোগা লিকলিকে মেয়েকেই দেখে এসেছে। চিকণ মাজায় শাড়ীটা হবেড় না তিনবেড় দেওয়া থাকত, বুকের কাপড়টা অনেক সময় আলগা থাকত। সেদিকে মেয়েটার লক্ষ্য ছিল না। নাকের সর্দিটা প্রায় করত। ফোস ফোস করে সেগুলো টেনে নিত। অধর একবার দেখে আর ফিরে তাকাত না। কালো চামড়ার শরীরটা মাহুষের না কিসের সন্দেহ করত।

কিন্তু এই বদন্তে তার পরিচয় ভিন্ন, পুষ্ট দেহ, তাজা আনাজের মত শরীরটা চকচক করছে। কালো দেহে কিসের একটা স্রোত ব্য়ে যাচ্ছে। নিটোল মুখ, নুক্টা ভরাটে, এখন কোমরে একবেড়ও কাপড় বাকি থাকে না। তার শরীর থেকে কিসের একটা গন্ধ ভূরভূর করে বেরোচ্ছে। এ গন্ধ সে নেবে, এ স্রোতে সে নৌকা ভাসাবে। তবেই ত দে নেয়ে।

মাঝি থাটায় এসে দেথে সওয়ারীরা দাঁড়িয়ে আছে।
নয়নের জন্যে মাঝি দেরি করছিল, নয়ন আসায় মাঝি
বোট ছেড়ে দিল। বেলা হয়ে গেছে, অধরও কি যেন ভেবে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

বৈকালে অধর নদীর ঘাটের দিকে আসছে। ভাবছে একবার টুসকির সঙ্গে দেখা করে আসবে। তাই চলল, বাড়ীর কাছে এসে টুসকি কাথা সেলাই করছে। অধরকে আসতে দেখে—কি গো নেয়ে বাবা, এবেলা কিসের তরে (জ্বেন্থা) ? সে একটু থেমে—এথানে একটু কাজে

এয়েছিলুম, তাই ভাবলুম তোর সনগে একটু দেখা করে যাই।

পিড়েটা দিয়ে বল্ল-বদ নেয়ে বাবা।

- —হাাগা ট্রুকি, চাল আনতে গেলিনে কেন পু
- —এ বেলার মত কুলিয়ে যাবে তাই যাই নে। কাল সকালে দেখবেক্ষণ আমি গিয়ে হাজির।
- আচ্ছা তাই যাস, ই্যারে টুস্কি, তোদের স্বদিন হবেলা থাওয়া হয় ? না কোন দিন হয় আর কোন দিন হয় না। আর হবে কোখেকে, শালা কি স্ব প্রসা ঘরে আনে।

টুস্কির গলার স্বরটা স্বাভাবিক—নাগো বাবা, ওর তরে কি যায়। একমুঠো ভাত ত্লনে ভাগ করে থাই। তাই আনন্দ, তা হাাগো নেয়ে বাবা তুমি ত এসব জান, তবু জিগোস করতেছো?

—এই এমনি, তা কি জানিস, তোদের ক' আমার বজ্ঞ লাগে, পরাণটা যেন কেমন করে, যেমন তোর থ্ব পেটে নায়? ওই'ত তোর গায়ে দাগ, শালা থেতে দিতে পারেনে আবার মারে!

ওর চোথে বিশ্বয়ের চিছ—ই্যাগো নেয়ে বাবা, তুমি
এমন তারা দব কথা বল'ছ কেন ? মা মরে গিয়েছে বলে
তোমার এত তঃক্ষু, কিন্তু তথন ত তোমার তঃক্ষু ছিল না।
মা নিজের তঃক্ষু নিয়ে মরেছে, যে কটে মরেছে আমিজানি।
মনের কথা কাউকে অভাগী বলতো নি। ভগবানকে
জানাত, এই যে তোমার এত টাকা প্রদা; এওলো
করেছে কে ? বেবাক'ত ( দব ) দেই মার কটের প্রদা,
দে মা লক্ষী ছিল।

টুসকির কথাগুলো শুনে অধরের গাটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। তাই হঠাং বল্ল—হ্যারে টুসকি, ঘরটা এরকম ভেম্বে গেছে, সারাবিনী ?

এতক্ষণ দেলাই বন্ধ ছিল, আবার দেলাই করতে করতে

—ই্যা ভয়ে ভয়ে সারাব, আবার জল ঝড় আরম্ভ হয়েছে।

স্ব্টা এখন আকাশ বেয়ে পশ্চিম আকাশে পাড়ি
জমিয়েছে, দিদে রংগের আকাশের বৃক দিয়ে পাথিগুলো
উড়ে যায়। টুসকিও হাত থেকে ছুঁচ নামায়।

—নেয়ে বাবা, সন্কো (সন্ধ্যে ) লেগেছে। এখন ঘরে যাও। এতথানি পথ যেতে আত হয়ে যাবে।

গলার স্বরটা কেমন শোনায়—হাঁারে কি বলেছিস। তবে তৃই কাল যাবি ত ?

একট্ হেদে--- हा। वावा। हा।

নেয়ে কি যেন ভেবে চলেছে। চোথে মুথে কি এক শিকারের পরিকল্পনার ছাপ, দে এখন শিকারের আশায় চার ফেলতে চায়, রাস্তায় নয়নের সঙ্গে দেখা। টলতে টলতে আসছে, মুখ দিয়ে তাড়ির গন্ধ বেরিয়েছে। সেবল্লে কথাগুলো জড়ান—সে নেয়ে বাবা নাকি ? কোথায় টাঙ্গে এমন সময় ?

- ও পাড়ায় কাজ ছিল, কাজ সেরে তোর বাড়ী ভেঙ্গে এসতেছি।
- —বাবার পায়ের ধুলো পড়েছে। এ'ত ভাগ্য, নেয়ের পায়েয় ধুলো নিয়ে বল্লে—এ ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপী পদরেণু। যাক বাবা এখন চলি।

সকালে নেয়ে বসে তামাক খাচ্ছে, ভাবছে কই টুসকি
ত এলনা। কি হল তার ? শালা মারধাের করল নাকি ?
না সে'ত চাল নিয়ে যাবে বল্ল, এমন সময় দেখল টুসকি
আসছে, নেয়ে মনটায় শান্তি পেল, কাছে এলে বল্ল,
গলার স্বরটা মিষ্টি।

- —কিরে ট্সকি, এত দেরি করলি ? লয়নকে বৃকি বোটে দিয়ে এসতেছিস ?
- হাা। বাবা, এখনকার মত এক দোল ( আড়াই পের) চাল ধার দাও।
- - আঃ তুই এত থর্ কেন ? বোট ছেড়ে যাবে নাকি তোর ? কদ্দিন পর এলি। বস, ছুটো কথা বল, না, দাও আর দাও, ই্যারে টুসকি, শালা মেরেছে নাকি কাল ?

মাথা নিচ্ করে বল্ল — আর বাবা ওর কথা বলনি, কিছু বল্লেই ত পিটতে আদে। ই্যাগা বাবা, ঘরটা ঘেন ফাকা পেনা (মত) লাগছে, মা থাকতে এর ছিরি অগ্য কম ছেল।

গলার স্বরটা শুক্ষ—ইয়ারা টুস্কি, তাই ভাবি, এবার কপালে কি যে আছে, ঘর, বাড়ী, জায়গা জ্মি, পেট, একা কলিকে যাই, টাকা প্রসা, ঘর-দোর মৃথ'ব না বাইরে বেরব ? আমার ছঃখা তুই তবু বৃঝিস। বলে একটা নিঃশাস কেলে অধর, আবার শুক্ত করে—যাক টুস্কি তোর কাপড় আর নেই না। তা না হলে ছেঁড়া কাপড় পরে তুই আছিন। শালাটা যে প্রসা কি করে, তোর কানের মাগড়ী তুটো বোধ হয় শালা বেচে দিয়েছে। আমি তোর একটা শাড়ী কিনে দোব, তুই এখনও দেইড়ে আচিদ? বদ।

বাস্ত হয়ে বল্ল—থাক আর বসতে হবেনি। ওসব কথা কয়ে আর কি হবে ? ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে। আবার পয়সা খদ্দা করে কাপড় দিতে হবেনি। যা আছে চলে যাবে। চলটা দাও। বেলা হয়ে গেল। গিয়ে আলা করতে হবে।

- —ভই কলসীতে আছে, তুই নে।
- —কিসে করে নেবে **?**
- —তু আঁচলা ভরে, যত পারিস।
- একটু হেদে—বাবা যে কি বল, দাম দোব কোখেকে প
- —-তোর কাছে আবার চালের দাম কিসের ? নে যা পারিস।

টুসকি আঁচলে করে এক দোনের মত চাল এনে বল্ল
—নেয়ে বাবা, যাচ্ছি, ও বেলা যদি যাও তবে ওকে সনগো
নিয়ে যেও। ওজ ( রোজ )টা আমার হাতে দিও।

টুসকি চলে যায়। ভরাটে নিতমটা কাঁপতে থাকে। ওদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অধর। আর একবার থেন ডাকতে চেষ্টা করে। কি ভেবে নিয়েই থেমে যায়। কি এক পরম পরিভৃষ্ঠিতে ঠোটটায় জিভ বুলিরে নেয়।

বৈকালে অধর বসে আছে, সামনে মদের বোতল আর গ্লাসটা, অধর মদ এক গ্লাস গলাগ় চেলে দিল। সেই সঙ্গে একটা কথা ভাবছে। কালকের নগ্লনদের এখানে নিমন্ত্রণ কংবে। তেবে হাসছে; এমন সমগ্ল নগ্লন এসে হাজির। অধর বল্লে—কিরে শালা এগ্রেচিস ?

- —হা। নেয়ে বাবা। তা পেরদাদ আর এটু, হবেনি ? হেঃ—হেঃ।
- —নে ঢাল, মদ জীবনে ছাড়িদনে। তা হলে মরবি।
  কয়েক গ্লাদ গলায় চেলে—দে কথা বলে, ওদব বাবা
  কাপুক্ষের কথা, বাবা মহাদেব আগ করবে নায়।

অধর কাগস মোড়। একটা শাড়ী কাপড় বগলে নিয়ে — ২েই লয়ন, চল তোর বাড়ী!

- ---তুইটা কার কাপড় বাবা ?
- —টুসকির।

তার পায়ের ধুলো নিয়ে বল্ল—একেই বলে বাবা।
এই স্থা কিনব না মাগীর কাপড় কিনব। এইরম মাঝে
মাঝে কিরপা করবে বাবা।

টুসকি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এরা হুজনে হাজির, একটু হেসে—কি বাবা, হুজনেই রংগে আছ। আবার কাপড় আনতে গেলে কেন ?

নয়ন বল্ল—টুসকি, তোর তরে নেয়ে বাবা কাপড় এনেছে।

নেয়ে কাপড়টা দিয়ে বল্ল—এই নে টুসকি, কাপড় পরবি, আর এই ওর পয়সাটা নে, আর হেই লয়ন, কালকের তোয়া অমোর বাড়ীতে খাবি নেমস্তন ওইল। ষাবি'ত ?

- **ই**্যা যাবো, বাবার বাড়ী যাবনি'ত কার বাড়ী যাব? নিচ্চয় যাব।
- আর টুসকি, তোর কিন্তু আলা করতে হবে, সন্ধালে ধাবি, অনেকদিন ভাল আলা থাইনি, আমি যাই বুঝলি।

অধর রাত্রিতে শুয়ে ভাবছে, চার যেগালে সে ফেলেছে, তাহলে কি শিকার গাঁথবে। কালকের জোয়ারে ছ কিস্তিধান যাবে, তাতে নয়নকে পাটাবে। এই স্থযোগে সে একটা নতুন রক্তের স্বাদ নেবে।

দকালে টুদকি আর নয়ন এদেছে। টুদকিকে রায়া
চাপাতে বলে, তা না হলে নয়ন থেয়ে যেতে পারবে না।
দে এই জোয়ারে তালের কিস্তিতে যাবে। টুদকি রায়া
করে, অধরও নিজের কাজ সারে, ধারের ঘরটায় তৃজনে
মদের বোতল নিয়ে বদে। অধর মাত্রা রেথে যায়।
নয়নকে য়াদ য়াদ ঢেলে দিচ্ছে। নয়নের কৃং কৃং শদে
ঢেকুর উবিছ, ধান বোঝাই হয়েছে কি-না তৃজনে নদীর
ঘাটে দেখতে আদে, ফিরে আদতে রায়া শেষ হয়। জোয়ার
লেগেছে। তাই নয়নকে এখুনি থাইয়ে বোটে তুলে দিতে
আদে।

গাল ভরা হাসি নিয়ে অধর বাড়ী ফেরে, বলে—টুসকি, আমার ভাত দে, খুব থিদে পেয়েছে।

টুসকির গলার স্বরটা ক্ষীণ—কবে আসবে ?

কথাটা বলে একবার ওর মৃথের দিকে তাকাল—দিন তুই পর। কেন মনটা খারাপ হয়ে গেল? ভয় কি? আমি আছি নায়। টুসকি মাথা নিচু করে কথাগুলো শুনছে, ভাত থেতে থেতে বলছে—আঃ এমন আন্না কদিন থাইনি। তোর যেমনি উপ (রূপ) তেমনি গুণ, যে এরস রাঁধে সে থায় কি-না খুঁদ সেল্প। তুইও ভাত নিয়ে বস।

কিছুই ভাল লাগে না টুসকির। তবুও শুনে শুনে যেন কম্টো ভাত থেল, আর না থেয়ে উপায় আছে! নেয়ের তদ্বিরের যে রকম ঘটা। টুসকি থেয়ে পান সেজে দিচ্ছে। নেয়ে বল্ল—কদ্দিন পর তোর হাতে পান থাচ্ছি, সেই কাপড়টা পরে এসলিনি কেন ?

---এটা পরে ঘর্ ঘর্ চলে এলুম।

কথায় যেন রদ ঢালা—তোর প্রলে কেমন দেশর দেখাবে। সেই গ্য়নাগুলো প্রবি আয়।

গলার স্বরটা ধরা ধরা—দেকি ! না।

—দেথ টুদকি, আর না টা নয়। তোর কট আমার বচ্চ লাগে। তাহলে কি আমার কট তোর একটুও লাগে না। তুই'ত বৃঝিদ আমি কদিন একা। এই টাকা জায়গা জমি কে দেখবে। তুই আমার কাছে আয়। গলার স্বরটা ঘেন ক্রমশঃ কেমন শোনাছে, এগুলো বেবাক তোর, আমার বলতে কিছু যানবেনি, এই পিথিমীতে তুই শুধু আমার থাকবি। আয় এইগে আয়। পিছোদ কেন ? তুই যা চাইবি দোব। একবার এইগে আয়।

টুসকি নেয়ে বাবার মৃথে নতুন কথা শুনছে। সে এখন নীরব। কি জানি ভাবছে। কদিন ভোরই নেয়েকে যেন অন্থ রকম দেখছে। নেয়ে তার দিকে কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, কিদের আশায় চোথ ছটো তার জল জল করছে। নেশার দাপটে নেয়ের দেহখানা টলছে। তাকে একটা পশু অশাস্ত করে তুলেছে। তার শিরা উপশিরা দিয়ে কিদের থেন তরঙ্গ বয়ে চলেছে। এই জন্মেই দে এতদিন তার বাড়ীতে যাতায়াত করেছে। চাল ধার দিয়েছে। তাকে নতুন কাপড় কিনে দিয়েছে। সে কাপড় যেন নেয়ের আশার, লালদায় ও মোহের হৃত দিয়ে বোনা। নেয়ে আজ কোথার গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একজনের স্ত্রীকে হৃথী করার জন্মে নেয়ের চেষ্টার অন্ত নেই। যে পুরুষের পায়ে একদিন দে অগ্রি সাক্ষী করে নিজের মন, প্রাণ ও দেহকে অর্পন করেছে; আজ তাকে দে দ্রে কেলতে পায়বে না। নেয়ের কথাতে দে কথনও সম্মত

হবে না। যাচায় দেখেছে সেও যে সাবিত্রী সীতার দেশের মেয়ে। টুসকির কপালটা ঘামে ভরে উঠেছে, গলার স্বরটা কাপছে—না, না, পিছিয়ে যাচ্ছে টুসকি। নেয়ের এরকম মৃর্তি সে কোন দিন দেখেনি। তাই বুকের মধ্যে অসম্ভব দাপানি শুক হয়েছে।

নেয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে, নেশার দাপটে চোথ ছটো টকটকে লাল হয়ে গেছে, সামনের চুলগুলো কপালের ওপর ঝুলছে। থোঁচা দাড়ি, বাঁ দিকের কালে। জরুলটা যেন কাঁপছে, ভূড়ি ওলা থলথলে মাংসল পিগুটা নারীর রক্তের স্বাদ নিতে এগিয়ে আসছে।—টুসকি, আয়।

হাঁ। ঐ তো হাত ত্টো বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে অধর। এইবার টুসকিকে ব্কের মধ্যে ধরে চুপসে ফেলবে ইয়া হয়েছে। কিন্তু হায়! একি হল, টুসকি পালাল। মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসেছে অধর নেয়ে।

্ট্রাফি থিড়কীর দরজা দিয়ে ছুটে রাস্তায় চলে এসেছে। এখন সে হাঁফাচ্ছে। নদীর দিকে তাকাল, নদী যেন কাকে শাসাচ্ছে। কালো মেঘগুলো আকাশের সামি-য়ানায় ভরে উঠেছে। তার হৃদয়টাও বুঝি চিস্তার কালে; মেঘে ঠেঁসবো না।

কি যেন চিস্তা করে মদের বোতল নিয়ে বদল নেয়ে।
বোতলটা শেষ করে উঠতে সন্ধ্যে হয়ে এল। এই
অবস্থায় পা বাড়াল টুসকির বাড়ীর দিকে। দেহথানা
টলছে। সে তার কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবেই।

আকাশটা কালো হয়ে গেছে। ঝড়ও শুরু হয়েছে। গেমো ও কেওড়া গাছগুলো থেকে বাতাদটা শোঁ শোঁ করছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ধেন তার গায়ে তীরের মত বিঁধছে। কালো আকাশের বুক চিরে বিহাতের আলোটা বক্ররেথার মত থেলছে। খ্যাপা বাতাদ নেয়েকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। বৃষ্টিতে নেয়ে ভিজে জাউ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডায় শীত লাগছে, কাঁপুনিও লেগেছে। দমস্ত মাংদল পিওটা যেন কাঁপছে। বিহাতের আলোয় একটু চোথে পড়ল, দেখল মাতানী নদীটা তার সামনে ভেড়ির অনেকটা ধ্বসিয়ে নিয়ে চলে গেল।

নেয়ে থামল না, ওথান থেকে মাঠের মাঝ দিয়ে চলেছে, যতদ্র তাকান যায় শুধু অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায় না। এখন দে কী করবে? কেণে পড়ে যাচ্ছে। তবু চলেছে। নেয়ে কোথায় চলেছে? কিছুই বোঝে না। দাতে দাতে লাগছে। টলতে টলতে একটা বাডীর দরজায় গিয়ে হুম করে পড়ে গেল নেয়ে।

বাড়ীর দরজা খুলে লক্ষ হাতে একটা মেয়ে বেরোল।
কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, নেয়েকে বাড়ীর মধ্যে
নিয়ে এল, যরে কোন শুকনো পরার কাপড় নেই, কলদীর
ভিতর দিয়ে একটা মাত্র নতুন শাড়ী বার করল। এনে
নেয়েকে পরতে দিল। বিছানা করে শুইয়ে দিল। হাতে
তেল নিয়ে আগুন মালদায় হাত দেঁকে অতিথির বুকে
পায়ে ও হাতে মালিশ করতে লাগন।

বেশ কিছুক্ষণ পর অতিথি একটু স্বস্থ হল। মেয়েটার
দিকে তাকিয়ে নেয়ে চোথ বৃদ্ধল। বৃক্তের ভিতরটা ধ্বন
কেমন মোচড় দিল। মুথটায় কয়েকটা রেথা ফুটে উঠল।
তথন অধর নেয়ে একটা কথা ভাবছে। কিছুক্ষণ আগে
পর্যন্ত টুসকি নামে এক যুবতীর দেহের তাপ ও তার রক্তের
সঙ্গে নিজেকে মেশাবার জন্মে উনুথ হয়ে উঠেছিল। এখন
দে সেই যুবতীর কাছ থেকে একটা তাপ পাচছে। সেটা
হল মাতৃত্বের, বন্ধুত্বেও—জীবন রক্ষার জন্মে।



# খনিজ তেল শিপ্প

( PETROLEUM INDUSTRY )

# শ্রীশান্তিদা শঙ্কর দাশগুপ্ত

এ প্রবন্ধে থনিজ তেলকে আমরা শুরু তেল বলব—
ইংরাজীতে থেমন পেট্রেলিয়ামকে (Petroleum)
অনেক সময় শুরু "অয়েল" বলা হয়। পেট্রেলিয়াম
কথাটির আক্ষরিক বাংলা পাণ্রে-তেল, কারণ Petro
মানে পাথর, আর oleum তেল।

সভাতার ইতিহাসে এক একটি জিনিব এমন এসে



পৃথিবীর প্রথম তেল-কূপ

দেখা দেয় থে কিছুকাল পরেই সে জিনিষটি থে কোন দিন ছিল না, বা তার অভাবে যে জীবন যাত্রা সম্ভব তা আমরা ভাবতেই পারি না। টেলিভিসন তো সেদিনের কথা। আমেরিকার ঘরে ঘরে এখন টেলিভিসন। টেলিভিসন নাই, অথচ তারা আছে, আমেরিকানদের

কাছে এ-কথা কল্পনার বাইরে। তেলের ব্যাপারে এ কথা আরও অনেক সত্য। অথচ তেল মাহুষের কাছে ব্যাপকভাবে ধরা দিয়েছে মাত্র ১০০ বছরের কিছু আগে। বুদ্ধ, যিশুগৃষ্ট, সেক্সপিয়র, ডাভিঞ্চি তেল-হীন জগতে কোন অস্থবিধা বোধ করেন নি। কিন্তু আজ তেলের মূল্য কোথার এসে দাঁড়িয়েছে তা বোঝা যাবে তেল-হীন পৃথিবীর কথা কল্পনা করলে। কোন যাত্করের মায়ায় কোন এক রাত্রির প্রায় অবসানে পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে সব তেল অদৃশ্য হয়েছে। তথন কী ভয়াবহ অবস্থার ভিতর আমরা পড়ব ভেবে দেখন। স্কুট্স টিপলেন, আলো নেই, তেলের অভাবে দ্রের বিজ্যং-যন্ত্র অচল হয়ে পড়েছে। মোমবাতি খ্ঁজছেন, দেখানে খনিজ মোম নেই, শুধু সলতে পড়ে আছে। টেলিফোনে নালিশ জানাবেন, কিন্তু টেলিফোন বন্ধ। রাস্তাগুলির চেহারা বদলে গেছে। তেল্-নির্ভর রাস্তার কালো আবরণ আর নেই। পাথরের কুঁচি আর স্ত্তি বের হয়ে পড়েছে। বাইরে যাবেন তার উপায় নেই। ট্রাম, বাস, ট্রাক্সি, ট্রেণ সব বন্ধ। মুথ ধোবেন জল নেই, তেলের অভাবে সব পাষ্প বন্ধ। সমস্ত কল কারখানা অচল। তেলের অভাবে একটি চাকাও ঘুরছে না। এক কথায় তেল নেই, বর্তমান সভ্যতা আছে তা ভাবা অসম্ভব। স্থতরাং তেল চলুক যতদিন চলে। থেদিন ফুরিয়ে যাবে—সমস্ত থনিজ দ্রব্যের মত একদিন ফুরোতেই হবে—তথন নতুন করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে দেখবেন তেলের সার্থক উত্তরাধিকারী প্রকৃতির জগতে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

## ্ৰাগের কথা

তেলের ব্যাপক ব্যবহার অল্পদিনের হলেও এর সঙ্গে

মান্থবের পরিচয় কিন্তু যিশু-প্রীষ্টের জন্মের চার হাজার বছর আগে থেকে। অনেক প্রাচীন লেথায় তেলের উল্লেখ পাওয়া যায়। আধুনিক প্রত্রতান্তিকদের পরিশ্রমের ফলে পুরাকালে তেলের ব্যবহারের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। এ্যাসফন্ট (Asphalt) তেলের রকম ফের। ইজিপ্টের বহু পুরাতন কবরে এর ব্যবহার দেখা যায়। রাশিয়ার বাক্ প্রদেশে তেলের ফোয়ারার মূথে বহু শতালী ধরে আগুন জলতে থাকে। লোকে মনে করত দেআগুন দেবতার আশীর্বাদের পথ বেয়ে এদেছে। দেবতার মন্দির গড়ে উঠল দেখানে।

সে যুগে তেলের কোন অন্নন্ধান ছিল না। এথানে সেথানে একটু আধট় যে অপরিশুদ্ধ তেল (Crude oil) নীচের চাপে মাটী খুঁড়ে বের হত মান্ত্রণ তাই কাজে লাগাত। কথনও ওয়ুধ হিসেবে, কথনও ঘরের অগভীর দীপাধারে। তথনকার দিনে যুদ্ধেও তেলের ব্যবহারের নজির পাওয়া যায়। শৃকরের গায়ে তেলে ভেজা কাপড় জড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। অয়ি-ভীত শ্করের দল ছুটে গেছে শক্রবুহের ভিতর। শক্ত আর শ্কর তই-ই মরেছে অগণিত সংখ্যায়।

## তেলের উৎপত্তি

প্রকৃতির ভাণ্ডারে তেল কি করে তৈরি হল দে বিষয়ে নানা বৈজ্ঞানিক মৃনি নানা মত দাখিল করেছেন। বে-মত শেষ পর্যান্ত এখন আমরা বিশ্বাস করি তার সার কথা এই যে তেল সামৃদ্রিক জীব ও গুল্মের প্রচণ্ড চাপ ও তাপের প্রভাবের ক্রম-পরিবর্ত্তনের শেষ অবস্থা। প্রকৃতির এই বিরাট রাসায়নিক লীলাকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে স্বন্ধ পরিসরে নিজের যন্ত্রের ভিতরেও দেখতে পেরেছেন। ছোট ছোট সামৃদ্রিক জীব ও গুল্মকে চাপ ও তাপের প্রভাবে রেখে যে-তেল পরীক্ষাগারে পাওয়া গেল তার ধরণধারণ স্বাভাবিক অপরিশুদ্ধ তেলেরই মত।

# তেলের গতিবিধি

সৃষ্টির আদি যুগে পৃথিরীর উপরিভাগের প্রচণ্ড উগান পতনের লীলা-তাণ্ডবে যে-তেল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছে তা-কিছু সৃষ্টি-স্থানেই চুপচাপ বদে থাকে না। তেল আপন-ধর্মে উচু থেকে নীচে চলতে চায়। অমুকূল

অবস্থা ও পণ পেলেই মাটির নীচে একস্থান থেকে আর একস্থানে যাত্রা স্থক হয়। যথন উপযুক্ত বসবাদের আধার মেলে পাথরের ঘরে তথন তেল স্থিতি লাভ করে। এই তেলের স্থিতি কোথায় কোথায় কি ভাবে থাকতে পারে তেল-শিকারী তাজেনে নিয়েছেন। তার তৃণে **আজ** অনেক রকম বৈজ্ঞানিক অস্ত্র ও ধন্ত্র। তিনি মাটির উপরে বদে পাতালপুরীর বৈজ্ঞানিক থবরাথবর নিম্নে বুঝতে পাবেন কোখায় কোখায় এই তরল কালে। সোনা। অথবা তার জ্ঞাতিভাই প্রাকৃতিক গ্যাস ল্কিয়ে আছে। এই সম্ভাবনা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেই স্থক হয় তেল-কূপ বদাবার কাজ। সম্ভাবনা থাকলেই যে ব্যবসা-জনক তেল পাওয়া যাবে এমন কথা নেই। এই তো সেদিন তেলের সম্ভাবনা বিধয়ে নিশ্চিম্ব হয়ে ভারত সরকার আর ষ্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ( এর নাম বৃদলে এখন 'Esso' হয়েছে। একত্রিত হয়ে বত কোটি টাকা খরচ করলেন পশ্চিমনঙ্গের নানা জায়গায়। নিরাশ হতে হল। তেল ও গ্যাদের ছিটে কোটা পাওয়া গেল বটে কিন্তু তা দিয়ে থরচ পুথিয়ে ব্যবদ। করা চলে না। এমন অটেন নিক্ষল টাকা থরচের নজির তেলের ইতিহাসে বহুবার লেখা হয়েছে। আবার কোখাও স্বন্ন পরিশ্রম ও টাকা ব্যয়ে বিরাট তেলের আধারের সন্ধান পাওয়া গেছে— যেমন মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির বেলায়। এই অনিশ্চয়তাই তেলের বাবসায়ে রোমাঞ্চের ছোঁ ওয়। আনে।

## তেলের রাসায়নিক স্বরূপ

"শত ধৌতেন মলিনং" যে অঙ্গার বা কার্বন সেই রয়েছে সকল জীব ও তেল স্পৃষ্টির মূলে। প্রতি কার্বন পরমান্থর চারথানি রাসায়নিক হাত, বা ভ্যালেন্সি (valency)। কার্বণের আর এক গুণ এর পরমান্থগুলি নিজেরা অসংখ্য সংখ্যায় হাত ধরাধরি করে রাসায়নিক ভাবে মিলিত হয়ে যে হাত গুলি খালি থাকে তা দিয়ে এক রাসায়নিক হাত বিশিষ্ট হাইড্রোজেনের পরমান্থগুলির সঙ্গেরাসায়নিক মিতালি পাতায়। ফলে স্পৃষ্টি হয় হাজার হাজার রকমের ও বিভিন্ন আণবিক ওজনের কার্বনহাইড্রোজেন অন্তর্ক। এদেরই আমরা বলি হাইড্রোক্রন গোষ্ঠা। মাটির নীচে যে অপরিশুদ্ধ তেল পাওয়া

যায় তা অসংখ্য রকমের হাইড্রো-কার্বণের সমাবেশ।
তার কতকগুলি পেটোল হিসেবে চলে, কতকগুলি
কেরোসিন হিসেবে, কতকগুলি ডিজেল-তেল হিসেবে,
কতকগুলি মোম আবার কতকগুলি এাসফন্ট হিসেবে।
অপরিশুদ্ধ তেলকে এই রকম বিভিন্ন জাতিতে আলাদা
করার নাম পরিশোধন বা রিফাইনিং। হাজার হাজার
তেলের রিফাইনারীতে এই কাজই করা হয়। তেলের
প্রথম ইতিহাসে রিফাইনারী গুলিকে তেলের কাছাকাছি
জায়গায় তৈরী করা হত। তার পরে পরিশুদ্ধ তেলের
বিভিন্ন ভাগকে চালান করা হত পৃথিবীর নানা বাজারে।
এতে ভোগী-দেশের (consuming countries) খরচ
পড়ে বেশী। তাই ত্রিশ দশকের পর থেকে ভোগী দেশগুলি
যাদের নিজেদের তেল নেই বা অল্প আছে—বাইরে থেকে
অপরিশুদ্ধ তেল নিজের দেশে এনে রিফাইন করে।
ইংল্গু, জাপান, ভারতবর্ষ, ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে।

## তেলের বর্ত্তমান যুগ

এ যুগের স্থক হয়েছে ১৮৫৯ দনে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের পেনদিলভিনিয়া (pennsylvania) অঞ্চলে। ছইজন আইন ব্যবদায়ী এই যুগের স্থচনা করেন—তাঁদের নাম George H. Bissel ও Jonathan G. Eleveth। তাঁদের জমির উপরে তেল জমে আছে দেখতে পান। ১৮৫৫ খুষ্টান্দের এপ্রিল মাদে তাঁরা সেই তেলের নম্না ইয়েল কলেজের রাদায়নিক Sillimen-এর কাছে পাঠান পরীক্ষার জন্য। রাদায়নিক রিপোর্টে লিখলেন:

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে তেলের নম্না পাঠিয়েছেন তা কাঁচা মাল হিসাবে অম্লা। এর সম্ভাবনা স্থান্য প্রসারী।"

আইনজ্ঞ ভদ্রলোক ছটি উৎসাহিত হয়ে তেল বের করবার জন্ম নলকৃপ বসাবার কথা ভাবতে লাগলেন। এ এক নবযুগ স্টনার ভাবনা। আগে কেউ এ-ভাবে তেল উন্তোলনের কথা ভাবেন নি। এই কাজের জন্ম তাঁরা খুঁজে বের করলেন Edwin Drake-কে। ড্রেক ছিলেন রেলগাড়ীর কন্ডাকটার। তেলের কিছুই জানতেন না। তবুও কাজের ভার নিলেন উৎসাহী ভদ্রলোক।

১৮৫৮ সনের গ্রীমকালে তাঁর ক্পের কাজ স্বরু হল: চারদিকে হাসি ঠাটা স্বরু হল, ষেমন পৃথিবীর

অনেক বড় কাব্দের স্বন্ধতে হয়ে এসেছে। কেউ কেউ কুপের নামকরণ করলেন—"Drake's folly", অর্থাৎ ডেকের বোকামী"। ডেক নির্বিকার। তিনি সাফল্যের সঙ্গে ১৮৫৯ সনের আগষ্ট মাসে ৬৯} ফিট গভীর ঐতি-হাসিক কৃপের কাজ শেষ করে—বর্ত্তমান পেট্রোলিয়াম সভ্যতার উদ্বোধন করে নিজেন নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে অমরত্ব লাভ করলেন। এই কৃপ থেকে রোজ ৮০০ গ্যালন অপরিশুদ্ধ তেল পাওয়া যেতে লাগল। ডেকের নামে হাসি ঠাটা তথন কোথায় উডে গেল। তার জায়গায় এল বিময় ও শ্রদ্ধা। কয়েক বছরের ভিতরেই দেখতে দেখতে আমেরিকা তেলের দেশ হয়ে উঠল। এই শতাদীর স্বরুতে টেকসাস প্রদেশে এত তেলের সন্ধান পাওয়া গেল যে তথন থেকে স্থক্ত করে আজও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তেলের জগতে রাজার আদনে বদে আছে। তেলের কুপের দৈর্ঘ প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। ড্রেক স্থক করেছিলেন ৬৯ ফিটু দিয়ে—মার আজ কুপের গভীরতা ৩০,০০০ ফিট্ও ছাড়িয়ে গেছে।

## তেল ঘণীভূত শক্তি

তেলের এত আদরের প্রধান কারণ তার সহজে শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা। যার হাতে যত তেল, তার হাতে তত শক্তি। তাই তেলের জন্ম আঙ্গ এত কাড়াকাড়ি, এত সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি বা মন ক্যাক্ষি। প্রথম যুগে তেলের একমাত্র কাজ ছিল সন্ধ্যার পরে কেরোসিন রূপে আলোর যোগান দেওয়া। কেরোসিন ঘরের আলোয় যুগাস্তর ঘটাল। বনঙ্গ তেলের বা চর্বির বাতির অগভীর আধারগুলি রাতারাতি কোথায় চলে গেল তার জায়গায় দেখা দিল নানা রকমের ও ধরণের কেরোসিনের বাতি। তথন তেলের শোধনাগার থেকে যে পেট্রোল পাওয়া যেত তার কোন ব্যবহার ছিল না। তাকে মনে করা হত আপদ বিশেষ। তার পরে শতাদী ঘুরবার মুথে দেখা দিল মটর ইনজিন। সঙ্গে সঙ্গে পেটোলের আদর ওচাহিদা বেড়ে গেল। তার পরে এল ডিজেল ইনজিন। ডিজেল ছিলেন জার্মান। ইলেকট্রিক-ক্লিঙ্গহীন তেলের ইনজিন আবিষ্কার করে ইনি অমর হয়ে আছেন। ডিজেল-তেল, ডিজেল-ইনজিন, ডিজেল-রেল তো আমরা রোজ ভনি। এই ডিজেল কথাটি পৃথিবীতে রোজ এতবার বলা ও লেখা হয়

—বে পৃথিবীর কোন যুগের কোন মনীমীর নাম এর কাছা-কাছিও আসতে পারে না। এ-এক প্রম বিস্ময়ের কণা। ডিজেল তেলের এত বিক্রী যে তা পেটোল বিক্রীর পরি-মাণ অনেক দিন আগে ছাডিয়ে গেছে। ডিজেলের পরে এল এরোপ্লেন। তার জন্ম তৈরী হল বিশেষ ধরণের পেটোল। এরও পরে এল জেট-এরোপ্লেন। এর জালানী আবার উন্নত ধরণের কেরোসিন। হাওয়াই পেটোলের বিক্রি এখন দিন দিন কমে আসছে, আর হাওয়াই কেরো-সিনের বিক্রী বাড়ছে। এই সব শক্তির ভূমিকা ছাড়াও তেল ক্রমাগত কয়লাকে কোনঠাদা করে চলেছে। কয়লার অস্থবিধা অনেক। ভাল কয়লা পথিবীর সর্বত্র কমে আসছে। কয়লা পরিবহন-কর্তাদের এক বিশেষ সমস্থা। কয়লা অপরিকার-তার ধোঁয়ায় দিগ্দিগন্ত কালো হয়ে 9ঠে। রেলের ইনজিনে প্রায় শতাব্দী কাল কয়লার একচ্ছত্র মাধিপত্য ছিল। এখন সেখানে এসেছে ডিজেল ইনজিন। কয়লার ইনজিন তাকে জায়গা ছেড়ে দিছে ক্রমাগত। বিহাতেও বেল চলে—তবে সে বিহাতের জন্ম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিমু শ্রেণীর কয়লা থেকে—অথবা জল-শক্তি থেকে।

এতকাল ষ্টাল তৈরীর কার্বণের যোগান দিত কয়লা থেকে তৈরী কোক। সেখানেও ভারী তেলের অফপ্রবেশ ঘটেছে। আমাদের দেশেও তেলের কার্বণ দিয়ে ষ্টাল তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এক কথায় তেলের জয়যাত্রার রথের গতিবেগ প্রতিদিনই বেডে চলেছে।

# পৃথিবীতে তেলের প্রাক্বতিক বর্টন

তেল বন্টনের বেলায় প্রকৃতি সব দেশকে সমান চোথে দেখেন নি। কোন কোন দেশে এত তেল, ( যেমন আমেরিকা, রাশিয়া বা মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি ) যেন মাটির নীচে তেলের সমৃদ্র গড়ে রেথেছেন প্রকৃতি দেবী। আবার কোন কোন দেশে, যেমন ইংলগু, জাপানে তেল এত কম যে তাদের তেলের জন্ম চিরকাল অন্ম দেশের মৃথ চেয়ে থাকতে হবে। প্রথম স্বাই ভেবেছিল পৃথিবীর স্ব তেলই বৃঝি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু এ ধারণা যে ভূল তা বোঝা গেল—যথন অনেক তেল পাওয়া গেল দক্ষিণ আমেরিকার ক্যারাবিয়ান সমৃদ্রের উপকৃল অঞ্চলে—বিশেষ করে ভেনিজ্বলোয় ( Venezuela )। তারপরে দেখা

দিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বিরাট বিরাট তেলের ভাগুরের আবিদ্যার। দে-সব দেশে একত্রে ভবিশ্বতের জন্ম থে তেল জমা আছে তা আমেরিকার জমার পরিমাণের চেয়ে বেশী বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। রাশিয়ার উরাল (Ural) অঞ্চলে নতুন নতুন বড় বড় তেলের থনি পাওয়া গেছে। এসব ক্ষেত্রে নাকি এত তেল জমা আছে যে ক্যাসপিয়ান সমৃদ্রে অত জল নেই। একেবারে হাল আমলে তেলের বড় আবিদ্যার সাহারার মক্তৃমিতে। যা ছিল নিফল বালির সমৃদ্র, তা এথন হয়ে উঠেছে পরম সক্ষল বাণিজ্য স্থল। তেল ব্যবসায়ীর ছঃসাহসিকতা অতুলনীয় —তা না হ'লে মক্ষভূমির নিদারুল ক্ষেশ স্বীকার করে তেলের সন্ধান কোন দিনই পাওয়া যেত না। সমৃদ্রের ভিতরেও অনেক জায়গায় তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। দে-তেলও গভীর নলপথে মাটির উপরে উঠে আসছে।

১৯৬০ সনে পৃথিবীর প্রধান প্রধান অঞ্চল কত তেল তোলা হয়েছে তার মোটামুটি হিসেব দেওয়া হল।

|          | অঞ্চলের                    | কোটি মেট্রিক  | শতকরা         |
|----------|----------------------------|---------------|---------------|
|          | নাম                        | টন            | অহুপাত        |
| ١ ٢      | উত্তর আমেরিকা ও            |               |               |
|          | ক্যানাডা                   | ৩৭.০          | ૭૯.ઽ          |
| ٦ ١      | দক্ষিণ আমেরিকার            |               |               |
|          | ল্যাটিন অংশ।               | 2 <i>6.</i> % | ١ <b>৫٠</b> ٩ |
| 01       | অক্তান্ত আমেরিকান দেশ      | ৩.১           | ৩° ৽          |
| 8        | মধ্যপ্রাচ্য                | २७ १          | २ ৫ * 8       |
| <b>«</b> | দাহারা ও অক্যাক্য          |               |               |
|          | আফ্রিকান সঞ্ল              | 7,0           | 7.0           |
| ७।       | পশ্চিম যুরোপ               | 7.0           | >,8           |
| 9 1      | দূরপ্রাচ্য—ভারত ও          |               |               |
|          | পাকিস্থানসহ                | ২.৯           | ₹ ₡           |
| 61       | রাশিয়া ও অন্তান্য         |               |               |
|          | কম্যনিষ্ট দেশ              | ? <i>ค.</i> ค | 76,2          |
|          | শারা পৃথিবী একত্র <u>ে</u> | > 6, >        | > 0 0         |

শুধ্ ভারতে ১৯৬০ সনে তেল তোলা হয়েছে মাত্র ০০০৪ কোটি টন, আর পাকিস্থানে ০০০ কোটি টন। পুথিবীর হিসাবের পরিপেক্ষিত একেবারেই নগণ্য। ১৯৫৯ সনের তুলনায় ১৯৬০ সনে তেলের উৎপাদন
সারা পৃথিবীতে বেড়েছে শতকরা ৭°৫ ভাগ। এই রৃদ্ধির
শতকরা পরিমাণ সব চেয়ে বেশী দেখা যায় সাহারার নতুন
তেলের খনিতে—৫ গুণেরও বেশী বেড়েছে তার উৎপাদন।
তারপক্রেই • উৎপাদন বৃদ্ধির স্থান মধ্যপ্রাচ্যের শতকরা
১৫৬ ভাগ। পৃথিবীতে যে হারে তেলের থরচ বাড়ছে—
উৎপাদনের হার তার চেয়েও বেশীর দিকে—এই সব
কারণে উৎপাদন-কেন্দ্রগুলিতে তেলের দাম ক্রমাগত
নিম্মুখী।

বিভিন্ন শক্তি উৎপাদকের ক্রমপরিবর্ত্তনশীল ভূমিকা

তেলের শৈশবে শক্তির জন্ম কয়লা ছিল আমাদের মৃথ্য আশ্রয় স্থল। জল-শক্তি, বনের কাঠ এ সবও ছিল। কিন্তু তুলনায় কয়লার কাছে তাদের বাতি ধরবার মর্যাদা ছিল না। কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগে কয়লাকে শক্তির জগতে তার এই রাজকীয় আসন থেকে সরিয়ে দিয়ে তেল নিজে সেখানে বসেছে। ১৯৬০ সনে বিভিন্ন শক্তি-ধরেরা পৃথিবীতে শতকরাকি অন্তপাত আসন নিয়েছে এবং ১৯৭০ সনে অন্তপাত সংখ্যাগুলির কি পরিবর্তন হবে মনে করা হয় ভার হিমাব দাখিল করা হল এখানে।

|                  | ১৯৬০ সন    | ১৯৭০ সন   | শতাংশ      |
|------------------|------------|-----------|------------|
|                  | ধা ২য়েছে  | ষা হবে    | পরিবর্ত্তন |
| তেল              | 8.9        | 8%        | +9         |
| প্রাক্বতিক গ্যাস |            |           |            |
| তেলের জ্ঞাতি     | 2 «        | २०        | + @        |
| ক্ষুলা           | <b>८</b> 8 | <i>३७</i> | - b        |
| জল-শক্তি         | 8          | 8         | ٥          |
| অক্যান্স উপাদান  |            |           |            |
| থেকে শক্তি       | 8          | 8         | ٥          |
|                  |            |           |            |
|                  | > 0        | > 0 0     |            |

প্রাকৃতিক গ্যাস মোম ও এ্যাসফল্টের মত পেট্রোলিয়াম। প্রসঙ্গত, আমাদের আসামের নাহারকাটিয়ায় ও
পশ্চিম পাকিস্তানের স্থাই (Sui) অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক
গ্যাস পাওয়া গেছে। গ্যাস আর তেল মিলে পৃথিবীর
মোট শক্তির প্রয়োজনের প্রায় ৬০ ভাগের যোগান দিছে,
ভবিয়তে আরও দেবে। পারমাণুবিক-শক্তির তেল ও
কয়লার পাশে আসন নেবার এথনও অনেক দেরী।

## মাটির নীচে কত তেল ?

এ এক এমন প্রশ্ন, যার উত্তর কোন দিনই সঠিকভাবে পাওয়া যাবে না। ১৯৩৮ সনের হিসেবে যে সংখ্যা মাটির নীচে কত তেল আছে জানিয়েছে, আজকে হিদেব মত দেই সংখ্যা দশগুণেরও বেশী বেড়েছে। অন্তত মনে হলেও এ কথায় অসঙ্গতি কিছু নেই। ক্রমাগত নতুন নতুন তেল-ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আগে কুপের দৈর্ঘ্য ছিল কম, এথন অনেক বেডেছে। ১৯৪৭ সনে পৃথিবীর দীর্ঘতম কুপের দৈর্ঘ্য ছিল ১৭,৮২৩ ফিট। আর আজ তা হয়েছে ২৫০০০ ফিটেরও বেশী। স্থতরাং ১৭০০০ ফিটের নীচে তেলের যে সব স্তর আছে, ১৯৪৭এ তেল ব্যবসায়ীর হাত দেখানে পৌছায় নি। আজ মান্তবের লোভী হাত অনেক নীচে পৌছে যাচ্ছে। ১৯৬০ সনের হিসেব অন্তথায়ী পৃথিবীর মাটির নীচে উল্লোলন-যোগ্য তেল ছিল ৪১,০০০ কোটি মেট্রিক টন। যে হারে পৃথিবীতে তেলের থরচ বেড়ে চলেছে, তাতে এই শতাদী শেষ হবার আগেই সব তেল শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তেল-জগতে এর জন্য কোন হুশ্চিন্তা নেই। পুরাতন অভিজ্ঞতা থেকে তেল ব্যবসাধীরা ধরে নিয়েছেন আরও অনেক বড় বড় তেলের ক্ষেত্র আবিদ্ধার হবে সমুদ্রের নীচে, নানা মক্তৃমিতে, আফ্রিকার গভীর বনে। আজ যে দেশ তেলহীন, তার বরাতে একদিন অনেক তেল জুটবে না—তা কে বলতে পারে। স্বতরাং তেল ব্যবসায়ী ভাবেন—তেলের জীবনকাল আরও তুই শত বছর।

# মাথা পিছু তেল খরচ

চিরকাল এবং এখনও তেলের রাজ্য আমেরিকার সংযুক্ত দেশ, L<sup>\*</sup>. S· A.। তাদের তেল-উত্তোলন সব দেশের চেয়ে বেশী। থরচ আরও বেশী। তাই সে দেশে এখন রপ্তানীর চেয়ে বাইরে থেকে তেল আমদানী করতে হয় বেশী। ১৯৫৯ সনে কয়েকটি দেশের ও ভারতবর্ষের মাথা পিছু তেল খরচের হিসেব দেওয়া হল।

| দেশের নাম            | ১২৮ আউন্সের গ্যালন |  |  |
|----------------------|--------------------|--|--|
|                      | মাথা পিছু          |  |  |
| আমেরিকার সংযুক্ত দেশ | .968               |  |  |
| স্থইডেন              | 8 <b>२</b> ¢       |  |  |

| দেশের নাম | ১২৮ আউন্সের গ্যালন |
|-----------|--------------------|
|           | মাথা পিছ           |
| ইংলণ্ড    | 364                |
| ফ্রান্স   | ८७८                |
| জাগানী    | ১৩২                |
| ইটালী     | ०६                 |
| তুকী      | <b>&gt;</b> 5      |
| ভারত      | 8                  |

মাথা পিছু তেল খরচ দেশের সমৃদ্ধির মান হিসেবে ধরা যায়। এই মান অন্ত্যারেও আমাদের জীবন-যাত্রার স্থান উন্নত দেশগুলির তুলনায় এখনও কোন অতলে তা বোঝা যায়।

## তেলের পরিবহন

আগে বলা হয়েছে এখন তেলের ক্ষেত্রের কাছে রিফাইনারি তৈরী না হয়ে ভোগী দেশগুলিতে হয়। এর জন্ম রহং ও সস্তা পরিবহন ব্যবস্থা থাকা চাই। প্রথম অবস্থায় তেল চলাচল হত ছোট ছোট আধারে—টিন বা পিপায়। এই শতান্দীর প্রথম দিকেও আমাদের সব কেরোসিন আগত বিদেশ থেকে টিনে করে দেবদারু কাঠের বাক্সে বন্দী হয়ে। সেই থেকে "কেরোসিনকাঠ" কথাটি চালু হয়েছে এবং আজও চালু আছে।

তেলের থরচ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল দীর্ঘ নল-পথ (pipe line) ও সম্ভ্রগামী ট্যান্ধার। পৃথিবীর প্রথম তেলের নল-পথ তৈরী হয় ১৮৭৫ সনে আমেরিকার পিটসবার্গ (Pittsburg) অঞ্চলে। তার দৈর্ঘা ছিল মাত্র ৬০ মাইল, আর ব্যাস মাত্র ৪ ইঞ্চি। আজ ২০ ইঞ্চি ব্যাসের একটানা হাজার মাইলেরও বেশী নল-পথ অনেক দেশেই তৈরী হয়েছে। আমাদের নাহার্কাটিয়া-বারুণী নল-পথের দৈর্ঘ্য ৭২০ মাইল। তেলকে সম্ভ্র-পথে দেশান্তরী করবার সময় প্রয়োজন হয় ট্যান্ধারের। প্রথম যুগের ট্যান্ধার-ওলি ছিল ক্ষ্দে ক্ষ্দে আকারের বড় জোর তিন চার হাজার টন তেল বহন করতে পারত। তারপর থেকে ট্যান্ধারের আয়তন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ট্যান্ধার যত বড় হবে, টন পিছু সমুদ্র পথে তেল পরিবহনের থরচ তত কম। ১৬০০০ টনের ট্যান্ধারে তেল পরিবহনের বিষ থরচ, তার অর্জেক

থরচে ৪৬,০০০ টনের ট্যাক্ষারে তেল পরিবহন করা যায়।
১৯৪৬ সনে পৃথিবীর ট্যাক্ষারগুলির গড়ে পরিবহন ক্ষমতা
ছিল ১২,৫০০ টন। ১৯৬০ সনে এই অন্ধ দাঁড়িয়েছে
২১,১০০ টনে। সম্প্রতি জাপান ১,৩০,০০০ টনের অতিকায় ট্যাক্ষার বানাবে স্থির করেছে। এ-সব ট্যাক্ষারের জন্ত
চাই গভীর জলের সামৃদ্রিক বন্দর ও জেটি। কলকাতার
নদী-পারের বন্দরে এক সঙ্গে সাত আট হাজার টনের বেশী
তেল আনা যায় না। এত কম নদীর গভীরতা।

অক্সান্ত পবিবহন শিল্পের মত, তেল-পরিবহন ব্যবসার মালিকানার সঙ্গে, তেল-ব্যবসায়ীদের মালিকানার মিল খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ট্যান্ধার ও নলের-পথের মালিকেরা তেলের ব্যবসার অন্তান্ত দিকের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেন না। সম্প্রতি ভারত সরকার পরিচালিত সিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া– ত্থানি ভোট ট্যান্ধার কিনে তেল-কোম্পানীদের ভাড়া দিয়েছেন। এই ত্থানির নাম "দেশ-দীপ" ও "দেশ-দেবক"।

বর্তুমানে তেল পরিবহনের জন্ম যত ট্যান্ধারের প্রয়োজন —তার চেয়ে অনেক বেশা ট্যান্ধার তৈরী হয়ে গেছে। ফলে ট্যান্ধার ভাড়ার বাজার বিশেষ মন্দা, নানা জায়গায় নতুন নতুন তেল আবিকারের ফলে, ট্যাঙ্কার-টন-মাইলের প্রয়োজনের অঙ্ক অনেক কমে গেছে। সাহারার তেলের বন্দর যুরোপের দেশগুলির মধ্য-প্রাচ্যের তুলনায় অনেক কাছে। ফলে মধ্য-প্রাচ্যের তেলের বাজারের থানিকট। আফ্রিকার দেশগুলি পেল। ভাড়ার যে স্থবিধা হল, মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিকে তেলের দাম কমিয়ে তা পুষিয়ে দিতে হবে—তা না হলে আফ্রিকার কাছে মধ্য-প্রাচ্যের ক্রমা**গত** যুরোপের তেলের বাজারে হার হবে। ১৯৫৬।**৫**৭ **সনে** ঘ্থন স্থয়েজ থাল বন্ধ করা হল, তথ্ন ট্যান্ধারের মালিক-সম্প্রদায় উংফুল্ল হলেন। ভাবলেন, এবার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ধাবার কলে তাদের রোজগার বাড়বে। তারা **অনেক** বড় বড় হুতন ট্যাঙ্কার বানাবার অর্ছার দিলেন। ছদিনেই আশার ঘর ভেঙ্গে গেল—স্থয়েজ থাল দিয়ে আবার তেলের জাহাজ চলাচল স্থক হল এবং পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে নতুন নতুন তেলের বন্দর দেখা দিল। কলে, ট্যাকারের মোট সংখ্যা ও পরিবহন ক্ষমতা বর্তমান প্রয়োজনকে ছাডিয়ে গেল।

# তেলের দাম কি করে ঠিক হয় ?

তেলের দাম নির্ণয় এক জটিল বিষয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় তেলের স্থান সর্বপ্রথম। স্থতরাং বিভিন্ন বন্দরে যে দাম দিতে ক্রেতার দল প্রস্তুত থাকেন দাধারণ অর্থনৈতিক নিয়মে তা নিয়ন্ত্রিত হয়। তেলের প্রথম জীবনে তার একমাত্র প্রতিপ্রন্মী ছিল বনজ তেল ওদীপাধারের চর্বি। তাই তেলের দাম এমন রাথা হল যে বনজ তেল ও চবিকে আলো দেবার কাঙ্গের প্রতিদ্বন্দিতায় হঠিমে দেওয়া যায়। হঠিয়ে দেওয়াও . হল। তাদের জায়গায় এল কেরোসিন। এর পরে এল কয়লা থেকে পাওয়া গ্যাদ ও বিদ্বাত। অগ্রসর দেশে এবং আমাদের সহরাঞ্লে কেরোসিনকে এদের জন্ম জায়গা ছাড়তে হল কিছু। তারপর তেলের অভিযান দেখা দিল শক্তি যোগাবার পথে। কয়লার সঙ্গে তেলের লড়াই দেখা দিল। এর ফল আমরা আগেই দেখেছি। তেলের দাম ষ্থাসম্ভব কম রেখে ও তেলের আপেক্ষিক গুণাবলীর স্বধোগ নিয়ে এই লড়াইতে জিততে হয়েছে তেল্-ব্যব-সামীকে। যথন একের পরে এক মটর, ডিজেল ও এরো-প্রেন দেখা দিল তথন আর তেলকে পায় কে ? কারণ এ সব ক্ষেত্রে কয়লা অচল। তবুও তেলের দাম এমন সীমা-নায় রাখতে হয় যে বিক্রী যেন ক্রমাগত বাডতেই থাকে। তেলের দাম কম রাখা হয়েছিল বলে—মটর ও ডিজেল ইনজিনের বাবহার অল্প-সময়ের ভিতর পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াতে পেরেছিল। তেলের বাজারে প্রতিযোগিতা প্রচর। প্রতি বছর তেলের থরচ চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা তিন চার বেড়ে চলেছে। কিন্তু তেল উৎপাদন হার বাড়ছে তারও বেশী। এর দঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্যান্বারের ভাড়ার হ্রাস। এই ছইয়ে মিলে তেলের দাম এখন ক্রেডার বাজার ঠিক করছে, বিক্রেতার নয়। বড় বড় তেল কেন্দ্রে, ( যেমন ভেনিজুয়েলা, মধ্যপ্রাচা ইত্যাদি ) তে এথন বিজ্ঞাপ্ত দামের ( Posted price ) উপরে গোপনে কমিশন বা ডিসকাউণ্ট দেওয়া হয়। এর উপরে আছে রাশিয়া। দেখানে সব সরকারী ব্যবস্থা, রাশিয়ানরা বিদেশী তেলের বাজার হাত করবার সংকল্প করেছেন। এরই মধ্যে দাম কমিয়ে অনেক জায়গায় বড বড কোম্পানীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিশ্ব-বাজারের অনেকথানি অধিকার করে ফেলেছেন। রাশি-য়ানদের তেলের দামের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ষেথানে যেমন অবস্থা, তেমন তারা দামের ব্যবস্থা করেন।
আবার তারা ক্রেতা-দেশের টাকাই মূল্যহিসাবে গ্রহণ
করেন। আমাদের সরকারী তেল-কোম্পানী টাকার মূল্যে
(বিদেশী মূলা নয়) অনেক রাশিয়ান পরিশুদ্ধ তেল
আমদানী করেছেন। কলকাতায়ও রাশিয়ার কেরোসিন
ও ডিজেল এসে গেছে। রাশিয়ানরা ক্রেতার দেশের ভোগ্যদ্রব্যের বিনিময়েও তেল বিক্রী করে থাকেন। স্থতরাং
তেল কোনও কম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা নয়, এ এক
বিষম প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা এখন।

# তেলের নতুন দিগস্ত—পেট্রো কেমিক্যালস্

তেল এতকাল ছিল রানাঘরে, বিহাৎহীন গৃহে, যান-বাহনে, কলকারথানায়। এবার তেল প্রবেশ করেছে খুব ব্যাপকভাবে জৈব-র্মায়ন শিল্পে। এতদিন সমস্ত জৈব-রাদায়নিক দ্রব্য তৈরীর মূল জিনিধ ছিল কয়লা বা বনজ দ্রব্যাবলী। এখন প্রাকৃতিক গ্যাস বা রিফাইনিংএর সময় যে হান্ধা পেটোলধর্মী তেল ও গ্যাস পাওয়া যায়— তারা সেই জায়গা দথল করে চলেছে ক্রমাগত। এদের কাঁচা মাল হিমাবে নিয়ে তেল থেকে এখন তৈরী না হয় এমন জিনিষনেই—বিভিন্ন রকমের এ্যালকোহল, এসিটোন, কিটোন, গ্লিসিরিণ, রাবার, প্লাসটিক, জমির দাবানের বিকল্প রাদায়নিক, স্থপদ্ধ-স্পিরিট, অনেক অনেক কিছু। এইসব পেট্রোকেমিক্যাল্স তৈরীর জন্ম তেল-কোম্পানীরা নতুন নতুন আলাদা কোম্পানী থলেছেন। কোটি কোটি টাকা এই সব কোম্পানীর মূলধন। এদের সঙ্গে তেলের ব্যবসার যে-সব দিকের সঙ্গে আমরা পরিচিত—তার কোন সম্পর্ক নেই। এরা শুধু তেল-আপ্রত রাদায়নিক দ্রব্যাবলী তৈরী ও বিক্রী করেন। ভারত সরকারের অধীনে আমাদের দেশেও বিদেশীদের সহযোগিতায় একটি পেট্রোকেমিক্যাল কার-থানা গড়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে। তেলের গ্যাদ থেকে শার বানাবার কারখানা তৈরী হচ্ছে বম্বের উপকণ্ঠে ট্রম্বে সহরে।

#### তেল ও সরকার সম্প্রদায়

ডেক যথন তেলের প্রথম কূপ খনন করেছিলেন তথন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তেল একদিন দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। কম্নিষ্ট দেশগুলির কথা ছেড়েই দিলাম। কারণ তাদের সব কিছুই সরকার-নিয়য়িত। মধ্য-প্রাচ্যে যথন বিরাট তেলস্মন্থানা দেখা দিল, তথন বড় বড় শক্তিগুলি যুগপৎ রোমাঞ্চিত ও বিচলিত হলেন। আমেরিকা, হল্যাণ্ড ও ইংলও তথন প্রধান তেল-ব্যবসায়ীদের দেশ। এই সব ব্যবসায়ীরা সরাসরি সরকারের আওতায় না থাকলেও, প্রত্যেকে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সময় তাদের দেশের নানা রকম সরকারী কৃটনৈতিক সাহায্য পেয়ে থাকেন। এরাই বিরাট অর্থবল সঙ্গে নিয়ে তেলের ব্যবসা জ্মালেন মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে। এত তেল সহজে পাওয়া যেতে লাগল যে তাদের ব্যবসা ফুলে কেঁপে উঠল কয়েক বছরের ভিতরেই।

মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির যে সব সরকার, তারাও তেল বিক্রীর লাভের কিছু কিছু অংশ পেতে লাগলেন রয়ালটি (Royalty) হিসেবে। লাভ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রয়ালটির হারও কিছু কিছু বাড়তে লাগল। এই সব দেশগুলি অল্প দিনেই দেখতে পেলেন যে রয়ালটি এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। তথন তারা বিদেশী কোম্পানীদের ভুমকি দিলেন যে লাভের সমান অংশ দিতে হবে। ইরাণের মন্ত্রী মুসাদিক তো বিদেশী কোপ্পানীদের কাজই বন্ধ করে দিলেন। ফলে ইরাণের তেলের জগতের যে অবস্থা হল, সেথানকার সরকার তা আয়ত্তের ভিতর আনতে পারলেন না। মুদাদিকের পত্ন ঘটবার পরে আবার বিদেশী কোম্পানীরা একত্রে সংঘবদ্ধ, (consorted) হয়ে ইরাণের তেলের ব্যবসাকে পুনরায় বর্দ্ধিতভাবে চালু করলেন। এ-সব মাত্র কয়েক বছর আগের ঘটনা। মোটের পরে মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি এবার চালাক হয়ে উঠেছে—তারা দবাই এখন মোট মুনাফার অন্ধেক অংশীদার। তবে সমস্ত কাজ, গবেষণা, ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানীদের হাতে। এই সব কোম্পানীতে চাকরীর ব্যাপারে স্থানীয় লোকের সংখ্যা বাড়াতে হচ্ছে প্রতিদিন, চুক্তির সর্গু অন্থসারে।

মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির ভিতর সবচেয়ে তেল-ভাগ্য ছোট্ট একটি পারস্থ উপসাগরে অবস্থিত দেশের। কোয়েট (Kwait) তার নাম। এদেশের মালিক একজন সেইক, (Sheikh)। তেলের দৌলতে সেইক সাহেব নিজে ও তার ছোট্ট দেশ অর্থে ও এশ্বর্ধ্যে পরিপূর্ণ।
গত দশকের প্রথমভাগে যখন মুদাদিক বিদেশীদের কাজ
বন্ধ করে দেন ইরাণে, তখন তাদের নতুন করে দৃষ্টি
পড়ল কোয়েটের দিকে। কোয়েটের তেলের উৎপাদন ছিল
তখন সামান্ত। কিন্তু আজ কোয়েট মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলির শীর্ষে। মধ্য-প্রাচ্যের দশটি দেশে ১৯৬০ সনে তেল
তোলা হয়েছিল ২৬৭ কোটি টন। এর ৮'৪ কোটি টন
এসেছিল শুধু কোয়েট থেকে—অর্থাৎ শতকর। ৩১ ভাগেরও
বেশী।

আজকাল অনেক দেশের সরকারই তেলের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছেন। না পড়ে উপায় নেই—এমনি গুরুত্ব এখন তেলের। যুদ্ধের সময়ে তেলের পরে সরকারের পূর্ণ অধিকার না থাকলে তেলের অন্টন ও অব্যবস্থার জন্ত হার হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া যত রকম দ্রব্য আছে তার ভিতর তেলই এখন সব চেয়ে বেশী শুদ্ধ আনে সরকারের ঘরে। আমাদের দেশেও তেলের উপরে নানা রকমের ট্যাক্স বসিয়ে সরকারের যত আয়---এমন আর অন্ত কোন জিনিষ থেকে নয়। আমাদের পড়শী-দেশ সিংহল তো তেলের বাবদা প্রায় পুরোপুরি দরকারের আওতায় এনেছেন। ভারত সরকারও তিনটি তেল কোম্পানী গঠন করেছেন। তার ভিতর একটির দায়িত্ব, (ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী) বিদেশী কোম্পানীদের পাশা-পাশি তেল বিক্রী করা। এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা আমরা বারাস্তরে করব। কিউবায় তেল জাতীয়করণ করা হয়েছে। ইটালীতেও তেলের ব্যবদা পুরোপুরি সরকারের হাতে। ইটালি রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় থরিদদার। ইটালির সরকারী প্রতিষ্ঠানটির নাম Ente Nazionale Idrocarburi—সংক্ষেপে E N. I. এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিনায়ক—Signor Enrico Mattei—তেলের জগতে, একজন বিশেষ নামকরা লোক। রাশিয়ার বাইরে সরকারী তেল-প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর E. N J.র নাম সবচেয়ে বেশী। নিজের দেশের তেলের সমস্ত সমস্তা: মিটিয়ে এই প্রতিষ্ঠান অক্যান্ত দেশের দক্ষে সংযুক্ত ভাবে তেলের ব্যবদা চালাতে রাজী। Signor Mattei কিছুদিন আগে নয়া-দিল্লীতে এসেছিলেন—আমাদের সরকারি তেল-দপ্তরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। এই আলোচনার

সঠিক ফলাফল এখনও দাধারণের জানা নেই। মোটের উপরে সরকারী ও আধা-সরকারী তেলের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ছোট বড় মিলে এদের সংখ্যা এখন চল্লিশেরও বেশী। এই সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলবে। যেখানেই সরকার ব্যবসায় নেমেছেন, সেখানেই তেলের দিকে নজর পড়েছে স্বার আগে।

#### শেষ কথা

তেলের ব্যবসায়ে যত টাকা থাটে পৃথিবীতে এত আর কিছুতে নয়। কোটির নীচে এ-জগতে আর কথা নেই। এ ব্যবসায়ে যেমন লাভ, তেমন মুঁকি। তেলের থরচ বাড়বার তালে তালে নতুন নতুন তেলের থনির সন্ধান চাই। আরও টাান্ধার, পাইপ লাইন, রিফাইনারি বন্দর, জেটি, গবেবণাগার, বজবজের মত বড় বড় তেল মজুত রাথার জায়গা আরও কত কি। হাজার হাজার কোটি টাকা ঢালতে হয় তেলের ব্যবসায়ীদের তাদের তেলের যোগান বাড়াতে। যে জমিতে আজ প্রচুর তেল, কয়েক বছবের ভিতর সে তেল ফুরিয়ে যায়, তার বদলে আবার নতুন তেলের থোজ পাওয়া চাই। তা না হলে ক্রমবর্দ্ধমান সরবরাহকে চালু রাথা অসম্ভব। এত টাকার দরকার মেটাতে হয় লাভের একটা বড় অন্ধকে ব্যবসার কাজের জন্ম ফিরিয়ে এনে ইংরেজীতে বলা হয়—Ploughing back the profit for expansion।

এর পরে আছে গবেষণার জন্ম বিরাট থরচ। যে পেটোলে একদিন ১৯০৪ সনের গাড়ীতে শক্তি দিয়েছে— তার পক্ষে আধুনিক ক্রতগামী মটরের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখা অসম্ভব ছিল। তাই তেল-ব্যবসারীকে স্ব-রকমের ইনজিনিয়ারিং উন্নতির সঙ্গে সমানভাবে প্রয়োজন মত উন্নত ধরণের তেল সরবরাহ করতে হয়। আজকের বিরাট পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের পিছনে যে গবেষণার কাজ আছে—তা বহু সময় ওবায়-নির্ভর ছিল। এগবেষণার বিরাম নাই। স্বচেয়ে ক্লতী বৈজ্ঞানিকদের অনেক টাকা মাইনে দিয়ে তেল-কোম্পানীরা নিজেদের কাজে নিয়োজিত করেন। ইনজিনিয়ারিং ও ধাতু-সংক্রান্ত গবেষণারও অনেক প্রয়োজন হয় তেল শিল্পে। এই গবেষণা না থাকলে আজকের দিনের অতি ক্রতগতির জেট-প্লেনের তেলের যোগান সম্ভব হত না।

এ-পবের জন্ম অর্থের প্রয়োজন ছাড়া মুনাফার একটি
বড় অংশ দিতে হয় নতুন তেলের ভাগ্য অন্নেষণের জন্ম।
এই কাজের জন্ম তেল কূটনীতিবিদ (oil diplomat)
দেশাস্তরে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা চালিয়ে থাকেন।
আলোচনা সফল হলে তথন স্কুল্ল হয় তেলের থোঁজ ও
অর্থ-বৃষ্টি। হয় বড় লোকসান, নয়ত বড় লাভ। লাভ
লোকসানের মোট থতিয়ান খুললে দেখা যাবে যে মোটের
পরে আন্তর্জাতিক বড় ব্যবসায়ীর দল শেষ পর্যান্ত বড় লাভ
করেই এসেছেন। এই দক্ষ ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে
তেলের ঝুঁকি এমনভাবে নিয়ে থাকেন—যে ব্যবসার মূলশিকড়ে মারাত্মক রকমের আখাত না লাগে কিছু।

আমাদের দেশের তেলের ইতিহাপ ও সমস্থা নিয়ে— "ভারতবর্ধ ও তেল" এই শিয়োনামার অধীনে বারাস্তরে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

# "তীর্থন্ধর" প্রশস্তি\*

# জোতির্ময়ী দেবী

কহিল স্বজন তব—তব জন্মক্ষণে
হেরিল স্থন্দর শিশু বিদি যোগাদনে,
মাতৃগর্ভে ধ্যানমগ্ন মুদিত নগ্নান,
ঘটী কর বক্ষপুটে করে যেন ধ্যান।
মা বাপেরে বলে 'ছেলে হইবে দল্লাদী।'
কৌতুকে শিশুরে কোলে লন তাঁরা হাদি।
মধ্চক্র রচিলেন, ধর্ম-অর্থ-কাম
গৃহ স্থা বিভা যশে ধন্য হবে নাম।

হে বৈরাগী, বিধাতাও সেইক্ষণে 'হাসি' লেখেন ললাটে, "বংস হয়োরে সন্ন্যাসী। নানা তীর্থ নীরে যথা বিন্দু সরোবর— তেমতি রচিবে তুমি নব তীর্থংকর—! ভক্তি প্রেম শ্রদ্ধান্তরা মধ্চক্র তব সাহিত্যে আনিবে এক স্বাদ অভিনব।"

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থক্কর' তৃতীয় সংক্ষরণ পড়ে।

# তামাকের অপকারিতা

তামাদের ভিতর জনেকেই কোনো-না-কোনো ভাবে তামাকের নেশা করে থাকেন। সভ্য লোকেরা দিগারেট, চুক্লট, পাইপ, হুঁকা-গড়গড়া ব্যবহার করেন, আর গরীররা ধুমপান করেন শুধু বিড়ি আর হুঁকার মাধ্যমে। আবার পুরুষের মধ্যে যারা ধুমপান করেন না, তাদের মধ্যে জনেকে নশু নেন, আবার থেয়ে পুরুষের মধ্যে জনেকেই পানের সঙ্গে খান দোক্তা আর জরদা। বৃদ্ধেরা অবলীলা ক্রমে ছোটদের সামনে ধুমপান করেন, কিন্তু এ কুকর্মটি করতে তাদের বারে বারে নিষেধ করেন। বলা বাহুল্য এই নিষেধের জন্মই তামাকের নেশা এতখানি সর্বজ্ঞনীন হয়ে উঠেছে। তাই তামাকের অপকারিতা সন্বন্ধে একট্ স্মানলোচনা স্মীচীন বিবেচনা করি।

তামাকের ভিতর তিনটি অনিষ্টকারী পদার্থ আছে।
একটির নাম নিকোটিন, আর ছইটির নাম পাইরিভিন্ এবং
কার্বনমনোক্সাইড্। পাইরিভিন এক অতি বিসাক্ত সামগ্রী।
আজকাল এটি ব্যবহার করা হয় মশা-মাছি প্রভৃতি পোকামাকড় মারবার জন্ম আর কখনো কখনো বীজাণু নাশের
তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে এই পাইরিভিন থাকে বলেই
তার দ্বারা কণ্ঠদেশের ঝিল্লিতে একটা প্রদাহ উপস্থিত হয়,
আর সেইজন্মই ধুম্পানকারীর গলা খুস্থুস করে। এতে
কারো কারো এমন অবস্থা হয় ধে, তারা সদাস্র্র্কাই এক
ধরণের শুদ্ধ কানি (snrokeri confl) কাসতে থাকে।

দ্বিতীয় বিধাক্ত জিনিসটির নাম কার্বন-মনোকাইড।
ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে বলেই এর বিষক্রিয়া শুরু হয়। আর ধূমপানকারী যে কোন রক্ষেই
ধুমপান করুন, টান দেবার সময় কিছু ধোঁয়া গলাধঃকরণ

হয়। ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করলেই এর বিষক্রিয়া শুরু হয়। বৈজ্ঞানিক মতে দিগারেটের ধোঁয়াতে ইহার অংশ শতকরা আধ থেকে একভাগ, পাইপের ধোঁয়াতে এক-ভাগের কিছু বেশী, আর দিগারেট বা চুরোটের ধোঁয়াতে ৬ থেকে ৮ ভাগ পর্যান্ত। দিগারেটের ধোঁয়াতে এই অনিষ্ট সববেয়ে বেশি হয়, কারণ, যদিও তাতে এই গ্যাদের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে, তবু দিগারেট টান দেবার দঙ্গে গার প্রায় অনেকটা ধোঁয়াই আমরা গলাধঃকরণ করে নিই।

তামাকের মধ্যে নিকোটিনের তৃতীয় স্থান। সাধারণতঃ তামাকের মধ্যে নিকোটিন অল্প পরিমাণেই থাকে, এবং তার অল্পই আমাদের পেটের ভিতর ঢোকে, কিন্তু তবু সামান্ত পরিমাণে তো যায়ই,—তার কোন আন্ত বিষক্রিয়া দেখা না গেলেও একটা বিলম্বিত ক্রিয়া চলতে থাকে। মোট কথা ধ্মপানকারীর ধোঁয়ার গলাধঃকরণ এই ফুসফুস আক্রমণের উপরই অপকারিতার কম বেশী নির্ভর করে

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবেন তামাকের সমস্তই কোন দোষের, আর গুণের কিছু নেই ? এর উত্তর এতে যে স্থ পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি মৌতাত। এ মৌতাত আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করে, বিষয় অন্তঃকরণে কিছু প্রসমতা এনে দেয়। কিন্তু অপকারিতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখি এ ধ্মপান শুরু হাট থারাপ করে তা নয়, রাজ্পেদার সায়াটিকা, হজমের দোষ, নিদ্রাহীনতা, বাতের ব্যথা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি অনেক রোগের স্কৃষ্টি হয়। স্তরাং অপকারিতার অন্তপাতে উপকারিত। নিতান্তই অকিঞ্ছিংকর।



# সাহিত্যে ক্লাসিকাল রুদের ধারা

# শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

আধ্নিক মন সাহিত্যে আধুনিক রস সন্ধান করে। এই সন্ধানের হুত্রেই প্রত্যেক কুগ নৃতন সাহিত্য কৃষ্ট করে। কিন্তু classies বা প্রাচীন সাহিত্য বা সাহিত্যের ধ্রুবপদ অংশে এমন কিছু সর্বজনীনতা আছে যাহাতে প্রত্যেক যুগ তাহার প্রতি আরুষ্ট হয় এবং সার্থকতাও লাভ করে। ছই ভাবে ইহা ঘটে। পুরাতনের নৃতন ভাষ্ম রচনা করিয়া মাহুবের মন তৃপ্তি পাইতে পারে। হোমারের অভিসিকাব্যের নায়ক সম্প্রকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। টেনিসন তাঁহার ইউলিসিদ কবিতাটিতে ইউলিসিদের অভিজ্ঞতাকে নৃতন ভাষ্ম সঞ্জীবিত করিয়া আধুনিক মনের পক্ষে হল্ম করিয়া তুলিয়াছেন। হোমারের 'তন্ময় জগং' হইয়া উঠিয়াছে। হোমারের অভিসিতে মহন্ব,টেনিসনের ইউলিসিদে নৈকটা; হোমারের পাত্রে সর্বজনীন ক্র্ধা, টেনিসনের পাত্রে আধুনিক মনের ক্রা

ন্তন যুগের পরিবর্তন সাধন করিয়া আর এক রকমে প্রাচীন সাহিত্য আধুনিক তৃষ্ণার পানীয় জোগাইতে পারে। টেনিসন কাহিনীকে অবিকৃত রাখিয়া নৃতন ভায়্যের দারা আধুনিক মনের আসন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক লেথক প্রাচীন সাহিত্যের উপরে হস্তক্ষেপ করেন, কাহিনী অংশের অদল বদল করেন, নৃতন তথ্য সংযোজিত করেন এবং নৃতন ভায় ও নৃতন প্রাণে সঙ্গীবিত করিয়া তাহাকে নৃতন যুগের নাগরিক অধিকার প্রদান করিয়া দূরবর্তী মহন্তকে আধুনিক মনের নিকটে আনিয়া দেন।

এমন উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে অবিরল।

ন মধুস্থদনের মেখনাদবধ কাব্যের কাহিনী সর্বাংশে আর্থ রামায়ণকে অন্থসরণ করে নাই। তাঁহার রাম, রাবণ, ইব্দুজিং নামে মাত্র রাল্লীকির রাম রাবণ, ইব্দুজিং। রিসকক্ষণ মল্লিকের I don't believe in the sacredness of the Ganges' মেঘনাদবধ কাব্যের আগ্নেয়গিরির ম্থে উথিত হইতে থাকে, অগ্নিতে গলন্ত ধাতৃপিতে, বান্দে ও বজ্ঞনির্ঘোধে। মেঘনাদবধ কাব্যের লক্ষাকাণ্ডের স্থান কোন দ্রবর্তী লক্ষা দ্বীপ নয়,সেকালের গোলদীঘি ও হিন্দু কলেজ। রবীক্ষনাথের 'পতিতা' কবিতার মূল মহাভারতে। ম্লে 'প্রথম রমণী দরশম্র্য়' ঋষ্যশৃঙ্গই প্রধান পাত্র। তাঁহার বিশ্বয়, তাঁহার উল্লাদ, তাঁহার অনমুভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাই কবিতাটির প্রাণ, যে নারী তাহাকে প্রলুক্ক করিয়াছিল দে দামান্ত বার্যোধিং মাত্র। মহাভারতের বার্যোধিং আধুনিক কবি কর্তৃক দেবীপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের দারা কবিতাটিকে কবি আধুনিক মনের পক্ষে স্থােষ্য করিয়। তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের ম্লও মহাভারতে। রবীন্দ্রনাথ ম্লের কাহিনী ও ভাষা, তৃয়েরই পরিবর্তন করিয়াছেন। ম্লের থনি হইতে তিনি ধাতু সংগ্রহ করিয়া ন্তন যুগের ছাঁচে পাত্র গড়িয়া লইয়াছেন আর তাহাতে আধুনিক মনের আধেয় রক্ষা করিয়াছেন।

মহাভারতোক্ত "শকুন্তলা" পুরাণের "শক্ন্তলা" নয়, আবার কালিদাদের "শকুন্তলা" এ তুই হইতেই ভিন্ন।

যাবতীয় cl ssies সাহিত্য আরব্য রূপকথার ফিনিক্স পাথির মতো আপনি দেহ হইতে ঘুগে যুগে নবতর সৃষ্টি করিয়া মান্থবের মনকে তৃষ্ণার বারি জোগাইয়া আদিতেছে! classies সাহিত্যে এমন কিছু দর্বজনীনতা, স্থিতিস্থাপকতা আছে যাহা নৃতন ভাষ্য, নৃতন সংযোজনা ও নৃতন পরিবর্তন বহনক্ষম এথানেই তাহার বৈশিষ্ট্য ও অর্বাচীন সাহিত্য হইতে তাহার স্বাত্য্য "Man does not live by classies alone"—দর্বাংশে সত্য নয়।

ভাষার নিজম্ব একটি মহিমা আছে, ভাষা কেবল ভাবের বাহন নয়। পেশীবছল কান্তিসমূজ্জন অম্বের মূল্য-বান সাক্ষমজ্জাও যে অম্বের অঙ্গীভূত। ফকরে ঘোড়ার পিঠে একথানা ছেঁড়া চট পাতিয়া আমরা যে গণসাহিত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছি, কিন্তু ভূলিয়া যাই যে, গণ-সাহিত্যের কাছাকাছি পৌছিবার অনেক আগেই উক্ত ফকরে ঘোড়াও তাহার আরোহী সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিবে। যদি কেহ শুধান যে এমন কেন হইল, তবে বাধ্য হইয়া, Dr. Johnsonএর ভাষায় উত্তর দিতে হয়—
"Ignorance, madam, pure ignorance" বস্তুত গণ-সাহিত্যের উপাদান বস্তিতে বা গোলদীঘিতে নাই, সঞ্চিত আছে ওই রামায়ণ, মহাভারতে।



# বিজয়ার সন্তাযণ

# উপানন্দ

একদা রামচন্দ্রের লক্ষাবিজয়ের মধ্য দিয়ে সম্বর হয়ে ছিল আখ্য-অনার্দের মহামিলন। তারই শ্বৃতি বহন করে যুগ হতে যুগান্তর ধরে চলেছে বিজয়ার আলিঙ্কন। আমাদের সর্বশ্রেষ্ট জাতীয় উৎসব শ্রীশ্রীতৃর্গাপূজা। সেই পূজা রামচন্দ্র করেছিলেন। তারই পদান্ধ অস্কুসরণ করে আমরা বর্ষে বর্ষে মাতৃ-আবাহন করে আস্ছি। আজ সে উৎসবের অবসান। তোমরা আমাদের বিজয়ার সাদের সম্ভাগণ ও ওতেছা গ্রহণ করে। আশির্মাণ করি, স্বাধীন চিস্তার উত্তেজনায় ধণেচ্ছাচারের প্রবর্তনের সম্লয়্মেননা তোমাদের মনে জেগে ওঠে, সমাজের ভেতর যেখানে উচ্ছু আলতা বা স্বেচ্ছাচারের অবাধ প্রবাহ, সেখানে তোমরা সন্থান হয়ে তার গতিরোধ করে। প্রগাছাকে গাছের অপরিহাগা অঙ্ক বলে মনে করে অকাল-বিভালি ঘটিও না।

শিউলি-ঝরা আছিনায় শিশির ঝরার দিন এলো।
প্রভাতের অলঙ্করণেও এসেছে পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির অবারিত প্রসন্নতার পটভূমিকায় হেমস্তের আর্বিভাব। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে হরিংধানের সমারোহ। শরতের শতদলশ্রী অস্তৃহিত। নদনদীর স্নোতোধারার গতিবেগ হাদ হোতে স্কুক্র হয়েছে। তৃইপারের জল আস্ছে নেমে, জেগে উঠ্ছে বালির চড়া। চরের ওপর বিচিত্রবর্ণের পাথীরা ভিড় কর্ছে—নদী আজ স্বচ্ছ্তোয়া। শীতের আমেজ লেগে তক্ষপল্লবের সঙ্গোচন, মেঠো পথে চলেছে রাথাল বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে। আমাদের সভাত। ও সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র পল্লীঅঞ্চল। প্রতিটি উংসবে পল্লীতে ফিরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন জীবনকে সংহত করা আবশ্যক। তোমাদের আশা ও আশীর্মাদ পল্লীতেই প্রতীক্ষা কর্ছে। এদিকে তোমাদের দৃষ্টি আরত করে রাথা চলেনা। প্রকৃতি ও মান্থমের প্রয়াগ-সঙ্গম পল্লীতেই সন্থব হয়েছে, তাই পল্লী আমাদের নিকট্ ভীর্যনা।

আমাদের দেশকে, আমাদের স্মাজকে, আমাদের 
সাহিত্যকে, আমাদের মনকে এখনও বিদেশী, বিজাতি মার 
বিদ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত রাগতে পারিনি, তাই আমাদের 
সাম্প্রতিক অবস্থা সমস্তা-সঙ্গল, তাই এত তুর্গতি ভোগ। 
আমাদের ভারতীয় আঘা সভাতা চালাকির দারা বাঁচেনি, বেঁচেছে গায়ের জোরে, বেঁচেছে মহান্ আদর্শের জোরে। 
তার মূলে যে অমৃত সফিত রয়েছে, তার রক্ষে রক্ষে আর্ঘ্যসভ্যতার মহীয়সী বাগীর অহ্বরণন উপলব্ধি করা যায়। 
কিন্তু আজ আমরা উপেক্ষা করতে বদেছি, এক্স এসেছে 
অসম্বোষ আর অভ্নি -বাসনার সঙ্কীর্গতা আর স্বার্থপরতা। 
অনির্কাচনীয়কে উন্ঘাটন করার শক্তি হারিয়ে গেছে।

তোমাদের কর্ত্রা দেশের ভাবস্তম্যর পান করা, মৃত্তিকামাতার চরণ বন্দনা করা,তবেই জাতীয় শক্তির পরি-পৃষ্টি সাধন হবে। তোমরা সতাকে চাও, মোহকে চেয়োনা। মনটাকে যতদূর সম্ভব সংস্থারবর্জ্জিত করে সত্য- লাভের চেষ্টা কর্বে। নিজেদের অক্ষমত। আর বার্গতার প্রহদনকে অন্তরালে রেখে ধারা বক্তাদর্শন্থ হয়ে আত্ম-প্রাধান্ত বিস্তার করে ও মান্তবকে ভাস্তপথে পরিচালন। করে তাদের ব্যাধিগ্রস্ত মনের দংস্পর্ণে তোমাদের পক্ষে না আদা তালো। দৃময়ই শ্রেষ্ঠ বিচারক। নিরপেক্ষ বিচার করে দে প্রত্যেককে তার যথাযোগ্য মূল্য চুকিয়ে দেয়। আজ এসেছে পরিপক চিন্তার অভাব, এসেছে ভাব ও ভাষার দৈল্য —নৃতন আলোকে পুরাতনকৈ অবলোকন করাও ভূলেছে। মান্তবের অবজা থেকেই নৃতন সৌন্দর্যা জন্মলাভ করে। যা সং তা সুগান্তরেও বেচে থাকবে। আদর্শের মৃত্যু নাই। তাই আজও আমরা হাজার বংদর পরে বিজয়ার উংসব করি, পরস্পর আলিঙ্কনবদ্ধ হই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - 'মামি চাই একদল আগুনের মতন তেজস্বী ও জোয়ান বাঙালী ছেলে-- চরিত্র-বান, বৃদ্ধিমান, শিক্ষিত, পরার্থে সর্কভাগী ও আজ্ঞান্ত্র বী যুবকদের ওপরই আমার আশা ভরসা।' তোমরা কৈবা, নৈরাশ্র, জড়তা ও স্থাপির হাত থেকে নিজেদের মৃক্ত করে স্বামীন্দীর কেদারবাহিনী ভাবধারায় অবগাহন স্থান করে অর্দ্ধ্যত স্বজাতির পুনক জ্লীবনের ব্রত গ্রহণ করো।

দার্শনিক মনীষী এখাসনি বলেছেন—'একাগ্রতা মানব জীবনের একমাত্র কল্যাণ অথবা লাভ এবং শক্তির অপচয়ই একমাত্র অকল্যাণ। রাজনীতি, যুদ্ধ-কৌশল, বাণিজ্য এবং মানব জাতির অন্ত সমস্ত কন্মক্ষেত্রে একাগ্রতাই একমাত্র শক্তির উংস্বরূপ।'

শক্তিলাভ করতে হোলে একাগ্রতা অবেশক। একা-গ্রতাই ধানে। ধ্যানেই সিদ্ধিলাভ। অধ্যয়নই তোমাধের তপস্থা। একাগ্রতা ভিন্ন তপস্থা ব্যথ হয়ে ধায়। তোমরা একাগ্রতার অভ্যাদ করে।, এই অভ্যাদের কলে তপস্থায় সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়েই হবে।

স্বামীজি বলেছেন -'তোমরা দেশে দেশে যাও। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে হাতে কলমে জ্ঞান অর্জন করো। দেশে দেশে নিজের বিভাও প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা দেখাও। নিজের দেশকে জগতের কাছে গৌরবান্বিত করে।—'

বাঙ্লার সন্তানদের উদ্দেশে স্বামীজি যে কণা বলে গেছেন, সে কথা তোমরা কার্য্যে পরিণত করো, তবেই সার্থক হবে তোমাদের শক্তিপূজা,তোমরা এমন আবহাওয়া এই কণাট স্থাবন করে তোমর। কওবাপথে অগ্রসর হও। আমাদের বিজয়ার সম্ভাধণ গ্রহণ করে।।

# পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর দার-মর্মঃ

ওর্তেনজিয়ো লাদে।

রচিত

শটে-শাই্যৎ দোগ্য গুপ্ত

িবিশের সাহিত্য-জগতে ইতালীয়-সাহিত্যিকদের অবদান
সবিশেষ উল্লেখযোগা। স্থানী চারশো বছর ধরে ইতালীদেশের বিশিষ্ট কবি, কাহিনীকার, সঙ্গীত-নাট্য-রচয়িতা
ও প্রবন্ধকার তাদের বিচিত্র রচনা-সম্ভারে সেকালের ও
একালের অগণিত সাহিত্যরিসিকদের প্রচ্ব আনন্দ ও
তৃপ্তি দান করে আসছেন। আজ তাই বিগত ষোড়শ
শতান্দীর স্থপ্রিদ্ধ ইতালীর-সাহিত্যিক ওর্তেন্জিয়ো
লান্দো। (Orte sio Lind) রচিত অভিনব একটি
কাহিনী তোমাদের শোনাচ্ছি। এ কাহিনীটি থেকে
তথুবে অপরপ মজার খোরাক মিলবে তাই নয়, সারগর্ভ
নীতিকথারও সন্ধান পাবে প্রচ্র। তবে, ওর্তেন্জিয়ো
ল্যান্দোর এই কাহিনীটি পুরোপুরি মৌলিক-রচনা নয়…
এটির ম্ল-ভাবধারা সংগৃহীত হয়েছিল সেকালের একটি

প্রাচীন ফরাদী কবিতা থেকে। কারণ, তৎকালীন প্রথাস্থারে, ষোড়শ শতাদীর ইতালীয়-দাহিত্যিকরা প্রায়ই তাঁদের পূর্বিস্রীদের রচিত কান্য-কাহিনী থেকে নিজেদের দাহিত্য-রচনার ভাবধার। গ্রহণ করতেন এবং নিজস্ব কলা কোশলে দেগুলিকে সম্পূর্ণ নৃতন ও মোলিকভাদে রূপদান করতেন। ওর্তেন্জিয়ো ল্যান্দোর লেখা এ কাহিনীটিও সেই প্র্যায়ে পড়ে— আবৃনিক দাহিত্যস্মালোচকদের মতে!

অনেকদিন আগেকার কথা। ইতালীর টাপ্কানি
(Tuscmy) শহরে বাদ করতো এক বিচক্ষণ বাবদাদার

তার নাম— রিকার্টো কপ্পনি (Ricardo Copponi)।

অল্পন্তর নাম— রিকার্টো কপ্পনি (Ricardo Copponi)।

অল্পন্তর নাম— রিকার্টো কপ্পনি (বিদ্যান্তর দে প্রচুর টাক।
রোজগার করেছিল। সে টাকায় বহু বিষয়-সম্পত্তি কিনে
প্রোচ্-জীবনে রিকান্টো ক্রমে দেশের একজন গণামান্তর

বিশিষ্ট সম্বান্ত-অভিজন হয়ে উঠলো। সারা জীবন
একটানা পরিশ্রমের ফলে, রন্ধ বয়সে রিকার্টোর শরীর
ভেপ্পে পড়েছিল, তাই সে তার ছেলে ভিন্সেন্তিকে
। Vincenti) কাজ-কারবার, বিষয়-সম্পত্তির সব ভাব
ব্রিয়ে দিয়ে অবশেষে একদিন ক্রান্তিতে অবসাদে রোগশ্যায়ে আশ্রয় নিলো।

ভিন্দেতি কিন্তু ছিল ভারী বেয়াড়া ছেলে ব্যমন লোভী, তেমনি স্বাপ্র। বড়ে। কগ্ন-বাপকে সে এতটুক ভিল্ন-শ্রদ্ধা বা সেবা-শত্ন করতে। না সারাক্ষণই কেবল মেতে থাকতে। নিজের কাজকম্ম আর বিলাদ-স্বাচ্ছন্দোর কন্দী-ফিকির মেটানোর তালে! ছেলের এই উদাদীল আর অবহেলার ফলে, বুদ্ধ-পদ্ধ রিকাডোর অবস্থা দিন দিন ক্রেই সঙ্গাণ হয়ে উঠলো। বাপের এমন মরণাপন্ন সন্ত্যুক চৈতল হলোনা কেনে তথনও তার ব্যবদা আর প্রতিপত্তি বাড়ানোর চিন্তায় মনগুল! নেহাং আনপাশের পাড়া-পড়নীরা নিন্দা-অপবাদ রটাবে, এই আনস্কাগ্ন ভিন্দেত্তি শেষপ্রান্থ তার অস্ত্রুক বুড়ো-বাপকে সেবা আর চিকিংসাব জল শহরের হাসপা লালে পাচিয়ে দিয়ে নিন্দ্যিত আরামে নিজের ক্রিয়া বিলাদ আর কাজকম্ম প্রসারের ব্যাপারে মন দিলো। যে বুড়ো-বাপের দৌলতে ছেলের এতথানি

বিভব প্রতিপত্তি, তার কোনো থোজ-খবর পর্যান্ত রাথতো না ভিন্দেন্তি! দে ভাবতো—এমন রোগে ভূগেও বুড়োটার তো দেখছি, মরবার নামটি নেই…কাহাতক আর বাপের চিকিৎসা আর ওর্ধবত্রের পেছনে মিছামিছি প্রসান্ত করি! তার চেয়ে বুড়োটাকে বরং দাতব্য-চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো! লোকে যদি কিছু বলে তো তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যাবে যে—বাড়িতে অন্তপ্রপ্রহর সাড়পরে ডাক্তার-নার্দের ভীড় জমিয়ে চিকিৎসার নানান্ অন্তবিধা তাই রোগীর দেথাশোনার জন্ম হাসপাতালে ভবি করে দেওয়াই ভালো—কারণ বাড়ীর চেয়ে হাসপাতালেই বরং কয়-বাপের চের বেনী ভালো দেবা-শুশ্রমা আর চিকিৎসার স্ববাস্তা হবে!

কিন্তু জলন্ত আগুনকে থেমন একনঠে। শুকনো থড়ক্টো চাপা দিয়ে নেভানো সন্থব নয়, তেমনি কোনো অন্তায় কাজকেও মিথা।-ওজর দিয়ে চিরকাল চেকে রাথা থায় না! রুগ্ল-মরণাপন রিকাডোকে হাসপাতালে পাঠানোর কিছুদিন পরেই পাড়া প্রতিবেশারা বুড়ো-বাপের প্রতি ভিন্সেন্তির এই নিশ্মম অন্তায়-আচরণের কথা জেনে নিন্দা করতে লাগলো…এমন কি আগ্রীয়স্বজন আর বন্ধু-বান্ধ্বরাও সকলেই তাকে ধিন্ধার দিতে স্কুরু করলো। ভিন্সেন্তির কিন্ধু এতেও এতটক লক্ষ্যা বা চৈতন্যোদ্য হলোনা। সে বরং তার পাড়া-পড়শা, আগ্রীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের স্বাইকে ওেকে ডেকে বোঝাতে লাগলো, → কেন এমন মিথা। জনাম বটাজে। তোমবাল প্রসা কি কম আমার, যে থরচ বাচাবে। বলে বড়ো বাপকে হাসপাতালে পার্টিয়েছি!

ভিন্দেতির জবাব শুনে লোকজনের। বিরক্ত হয়ে বললে —বটে! এই বলসে কোথায় নিশ্চিত্ত আরামেশাতিতে বুড়ো রিকাডে। তার নিজের বাড়ীতে নরম-পালঙ্কে শুরে নাতি নাতনীদের সঙ্গে হাসি গল্প করে আনন্দে দিন কাটাবে, ত। নয়, রোগে পল্প হয়ে হাসপাতালের নিরালাকুঠ্রীতে ঐ শক্ত বিভানায় এক। পড়ে বেচারী ৬টফট করছে! এ কেমন বাবেত্ব। হলো দুং অমন বাবের ভেলে হয়ে শেষে এই কি তোমার করবাদু ।

লোকজনের মন্তব্য স্থনে ভিনসেন্তি তে। রেগে আগুন ! সে পিঁচিয়ে উঠে জবাব দিলে, -থুব তে। আকেল দিচ্ছেন

দেখছি, স্বাই ! বলি, এত স্ব কাজ-কার্বার যে চল্ছে সেটা দেখছে কে ... আমি, না, আপনারা ৮...কাজ-কার-বারের দিকে নজর না দিলে প্রসাই জুটবে কোণেকে আর বাবার চিকিংসার মুঠো-মুঠো খরচই বা জোগাবো কেমন করে! কাজেই সব দিক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিতান্ত বাধা হয়েই কগ্ন বুড়ো-বাপকে হাসপাতালে রেথেছি । তাছাড়া কাজ-কারবারের ঝঞ্চাটে সারাক্ষণ ব্যতিবাস্থ থাকলেও, রোজ আমি ১ছলেদের পাঠাই হাসপাতালে— বাবার জন্ম ওর্ধ-পথা, জামা-কাপড় আর টুকিটাকি জিনিষপত্র দিয়ে ... বাড়ী ছেড়ে থাকার দূরুণ যাতে তাঁর क्लारनात्रकभ अञ्चलिक्षा ना अञ्चलका ना घरहे (मथारन ! উপরন্ধ, রোগে ভূগে বুড়ো বয়সে বাবার মেজাজটি যে কেমন কড়া হয়ে উঠেছে -- দে খবর তো রাথেন না আপনারা… পান থেকে চুণটি এতটুকু থশেছেকি, বাস…একেবারে খাপ্পা। ···তাছাড়া জানেনই তো, আজকালকার বাজারে, বাড়ীতে চিকিৎসা-সেবা-যত্ত্বের ব্যাপারে মইপ্রহর ডাক্তার-বল্লি নাদ-দাই মোতায়েন রাথা কতথানি তঃদাধ্য-ঝঞ্চাটের কথা! কাজেই কগ্নাবস্থায় এত সব অস্থবিধা আর ছভোগ থেকে রেহাই দেবার উদ্দেশ্যেই বাবাকে চিকিৎসার জন্ম শেষ প্র্যান্ত বাড়ী থেকে হাস্পাতালে পাঠানো ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল ন।।

এমনিভাবে ফন্দী-ফিকির থাটিয়ে মিষ্টি-কথায় পাড়া-পড়দী আর আত্মীয়-বদ্ধদের তুলিয়ে ভিন্দেন্ডি তো কোনো-মতে সে-যাত্রা তার মৃথরক্ষা করলে। পাছে আবার তার নামে অপবাদ রটে, এই আশক্ষায় ভিন্দেন্তি অবিলম্বে তার বছর-আষ্টেক বয়দের ছেলের হাতে দামী ত্টো ভালো কামিজ পার্টিয়ে দিলে হাসপাতালে—তার রোগে-পঙ্গু বুড়ো-বাপের কাছে।

হাসপাতালে এসে রোগশ্যাশায়ী বৃদ্ধ রিকার্ডোর সামনে কাগজের ঠোঙা থেকে কামিজ হটো খুলে বার করে দৈখিয়ে ভিন্সেন্তির ছেলে বললে,—এই ভাথো, দাত বাবা তোমার জন্ম নতুন জামা পাঠিয়ে দিয়েছে।

সবিশ্বরে বৃদ্ধ রিকার্ডে বললে,—বলিস্ কি ভাই… তোর বাবা পাঠিয়েছে !…বাঃ, বেশ, বেশ!

এই বলে ছোট্ট নাতিটির হাত থেকে ভিন্সেন্তির পাঠানো দামী কামিজ ছটি নিয়ে শ্যার পাশে রেখে স্লেহ- ভরে তার মাণার হাত বুলিয়ে আদর করে রোগাতুর রিকার্ডো বললে,—আচ্ছা দাদাভাই, তুই কি জানিস— তোর বাবার ঐ যে অত সব ধন-দৌলত, অগাধ সম্পত্তি… ও সব আমারই দেওয়া ?

ভিন্দেম্বির ছেলে তো অবাক! কোতৃহলী-কণ্ঠে সে বললে—বলে৷ কি দাত্ব! এ কথা তো জানতুম না আমি!

মান হাসি হেসে বৃদ্ধ রিকার্ডো জবাব দিলে,—তুই কি
কি করে জানবি, দাদাভাই…একরত্তি ছেলেমান্ত্র্য !…
কিন্তু দাদাভাই, আমার সারা জীবনের রোজগারের ফলে,
অত সব ধন-দৌলত-সম্পত্তি…তার বদলে, মাত্র এই ছটো
কামিজ পাঠিয়ে দিয়েছে আমায় তোর বাপ !…এ কাজটা
কি তোর বাপের উচিত হলো, ভাই ?

কথাট। ঠিক বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে রোগ-শীণ ঠাকুদ্দার দিকে তাকিয়ে ভিন্মেন্তির ছেলে শুধোলো, — তার মানে ?…

ছোট একটা নিশ্বাস কেলে বৃদ্ধ রিকাডো বললে,—
আমার যা কিছু সর্কান্ধ গ্রাস করে, এই বুড়ো বয়সেন এই
রোগে-পঙ্গু অবস্থায় আমাকে; বাড়ী থেকে, তোদের
সকলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাতব্য-হাসপাতালের
এই নির্বান্ধ্য-কুঠুরীতে একা মরতে পাঠিয়ে তোর বাপ যে
কাজটা করেছে সেটা কি

বলতে বলতে বিকাজার গল। ভার হয়ে এলো কথাটা সে আর শেষ করতে পারলো না! রুদ্ধের কথা শুনে ভিন্দেন্তির ছেলের চোথ অশ-সজল হয়ে উঠলো ঠাকুদার জরাজীণ হাতথান। নিজের হাতের মুঠোর মধো চেপে ধরে ছোটু নাতি বললে, — এ সব কথা বলছো কেন, দাছ পু বাড়ী তো তোমার তেবে কেন তুমি এখানে রয়েছো নিজের বাড়ীতে দিরে যাছে। না পু ...

দীর্ঘনিখাস ফেলে বৃদ্ধ রিকার্ডো জবাব দিলে,—তা যে সম্ভব নয়, ভাই ! তার বাবা আমাকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে তেন এনে নিজে যদি আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে না যায়, তাহলে কেমন করে যাই বলতো দাদাভাই ! তারং একা একাই এই হাসপাতালের ক্ররীতেই পড়ে আমি শেষ নিশ্বাস ফেলবো তার ভোরে বাড়ীতে ফিরবো না !

বুড়ো ঠাকুদার হুংথে কাতর হয়ে অশ্র-সজল চোথে ভিন্সেম্ভির ছেলে বললে,—অমন কথা বলো না তুমি বাড়ী ফিরে চলো, দাছ ! আমি এখুনি গিয়ে বলছি বাবাকে ! ...

ছোট নাতির কথা শুনে বৃদ্ধ রিকার্ডোর রোগ-শীর্ণ মান-ম্থ আনন্দের আভায় উজ্জল হরে উঠলো তিন্-সেন্তির ছেলেকে আদর করে নিজের কাছে টেনে এনে উচ্ছুসিত-কণ্ঠে সে বললে, পারবি পারবি তোর বাবাকে বলতে, দাদাভাই!

ভিন্দেন্তির ছেলে শোংসাহে মাথা নেড়ে জবাব দিলে,—হাা, দাত ! নিশ্চয়!…

সম্প্রেহে ছোট্ট নাতিকে আরো কাছে টেনে নিয়ে আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ রিকার্ছো বললে,—বেশ, তাহলে আয় তেতাকে শিথিয়ে দি, দাদাভাই কথাটা কেমন করে বলবি গিয়ে তোর বাবাকে ! এই বলে বৃদ্ধ রিকার্ছো তার নাতির কানের কাছে জরাজীণ-পাত্রর মুখখানা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ফিশ-ফিশ করে কি যেন কথা শিথিয়ে দিলে চ্পিচ্পি তেমেকথা শুনেই ভিন্দেন্তির ছেলে আনক্ষে উৎফুল্ল হয়ে ঠাকুর্দাকে জড়িয়ে ধরে চুমো থেয়ে হাসতে হাসতালের কুঠুরী ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ীর দিকে।

পরের দিন সকালবেলা ছেলেকে ভেকে ভিন্সেন্তি জিজ্ঞাসা করলে,—-কি রে, কামিজ ছুটো দিয়ে এসেছিস ভোর ঠাকুন্দা নুড়োকে গু

ছেলে শোৎসাহে জবাব দিলে, ইয়া তবে ঠাক্দাকে আমি একটা কামিজ মাত্র দিয়েছি, বাবা! · ·

রেগে ঝঙ্কার তুলে ভিন্দেন্তি বললে,—নে কি ! মাত্র একটা কামিজ ? নতোকে না বলে দিলুম ভটো কামিজই দিতে।

অবিচলিত-কণ্ঠে ছেলে জনাব দিলে,—ইচা! কিন্তু একটা কামিজ যে তোমার জন্ম নেথে দিয়েছি, নানা!

সবিশ্বয়ে ভিন্সেস্তি বললে, আমার জন্তে দুলমার কি জামার অভাব আছে দুল

ছেলে দুচুন্ধরে জনাব দিলে, -না, তা নয়!…তবে,

আমি ভাবলুম—ও ছটো কামিজের একটা ঠাকুদ্ধাকে দিই, আর আরেকটা তোমার জন্ম রেথে দিই! তুমি ধখন বুড়ো হবে, তখন তোমার ও তো ঠাকুদ্ধার মতো হাসপাতালে পাঠাতে হবে…সেই সময় তোমাকে ঐ কামিজনা পাঠিয়ে দেবো -হাসপাতালে কাল তুমি যেমন পাঠিয়েছিলে!

ছেলের কথা শুনে ভিন্সেন্তি রাগে গর্জে উঠলো,— বটে! বড়ো বয়সে আমাকেও হাসপাতালে পাঠিয়ে দিবি তুই পাষ্ড কোণাকার!

শান্ত-কণ্ঠে ডেলে বললে, - নিশ্চয় !

অবিচলিত-কণ্ঠে ছেলে বললে,—কেন শৃশ্কণাই তো আছে—কেউ পরের মন্দ্র করলে, তার নিজের মন্দ্রআগে হয়! তুমি তোমার কর বুড়ে। বাপকে হাসপাতালে পাঠিয়েছো দাছ তো তোমার কোনে। মন্দ্র করেনি জীবনে! তেমনি, আমিও ধ্যন তোমার মতো বড়ো হবো সার তুমি দাছর মতোই বুড়ে। হয়ে যাবে, তথন তোমাকে পাঠিয়ে দেবে। ই হাসপাতালে! আর সে সময়, তুমি যেমন কাল দাছকে কামিজ পাঠিয়েছিলে, তেমনিভাবে ই আরেকটা কামিজও আমি তথন তোমাকে পাসাবে। তোমায় হাসপাতালে! সতিয় বলছি বাবা আমি নিশ্চয় তোমাকে ই কামিজটা পাঠিয়ে কেবো তোমার হাসপাতালে দেখে। তুমি তথন! জানোই তো পরের মন্দ্র করতে গেলে, নিজের মন্দ্র

ছেলের কথা জনে ভিন্পেতি চমকে উঠলো। এতদিনে তার ভাঁশ হলে। ফার ব্ডো বাদকে চিকিৎসার জন্ত বাড়ী পেকে সরিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে সে কী দারুণ অক্তায় করেছে!

লক্ষায় অক্সতাপে জক্ষবিত হয়ে ভিন্সেন্তি তথনি ছুটে ' গেল হাসপাতালে—তার বৃদ্ধে। বাপ রোগ-জীর্ণ রিকার্ডোর কাছে! সেথানে গিয়ে তার অক্সায়-আচরণের জক্ত বৃদ্ধ রিকান্ডোর কাছে অক্তথ্য হয়ে মাক চেয়ে, ক্রা-পঙ্কু বাপকে হাসপাতাল থেকে প্রম্ম স্মান্ত্র সাবার ক্রিয়ে নিয়ে এলো নিজেদের বাডিতে।

তারপর…

সেদিন থেকেই ভিন্সেন্তির মতিগতির আমূল-রূপান্তর ঘটলো—বৃদ্ধ রিকার্ডের দেবা-যত্নের থা কিছু ব্যবস্থা সবই সে করতে লাগলো পরম নিছাভরে—রোগে পদ্ধ অসহায়-বাপের ওয়ধ-পণ্য-চিকিৎসার থাতে কোনো অস্ক্রিধা, কোনো কন্ত না হয়—সেদিকেও ভিন্সেন্তির ছিল সদাস্দ্রাগ দৃষ্টিশ্

এ ঘটনার পর থেকেই শুরু টাশ্বানি শহরই নয়, সারা ইতালির স্কাত্র চিরকালের মতে। প্রবাদ রটে গেল যে— প্রের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়।



চিত্ৰগুপ্ত

জলস্ত-আন্তনের স্পর্শেক লিপ ছ যে সহজেই পুড়ে যায় এ ব্যাপার তোমর। সকলেই জানো এব দেখেছো। কিন্তু বিজ্ঞানের এমন বিচিত্র কল:-কৌশল আছে, যে সেপদ্ধতিতে জলস্ত আন্তনের শিখার স্পর্শ লাগলেও, রহস্তাময় বৈজ্ঞানিক-প্রক্রিয়ার দৌলতে কাপড়টক পুড়বে না এতটকু লাবর আগাগোড়। অক্ষত-অট্ট থাকবে। এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের সেই অভিনব-মজার থেলাটির কথা বলছি—এ থেলার ক্যেদা-কাপ্তন ভালোভাবে আগ্রন্ত করে নিয়ে আগ্রীয়-বন্ধদের সামনে বৃদ্ধি থাটিয়ে ঠিকমতো দেখাতে পারলে, তাদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দেওয়া যাবে। মজার এই থেলাটি দেখানোর জন্য সেপন কলাকৌশল রপ্ত করা দরকার, সেগুলি এমন কিছু তঃসাধাক্ষীন বা বিপুল-বায়সাপেক্ষ বাপোর নয় নিতান্তই ঘরোয়া, সামান্য ক্যেকটি উপকরণ সংগ্রহ ক্রতে পারলেই.

অনায়াদেই বিজ্ঞানের এই বিচিত্র রহস্তময় খেলাটি দেখানো চলবে।

এ খেলাটি দেখানোর জন্ত সাজ-সরস্থাম দরকার—এক খানি স্তীর কমাল বা চৌকোণা-কাপড়ের ট্করো, একটি আপুলী বা টাকা এবং একটি জলন্ত-সিগারেট। এ সব জিনিধ সকলের বাড়ীতেই বড়দের কাছ পেকে অনায়াসেই জোগাড করা চলবে তবে পাচজনের সামনে এ খেলা দেখানোর সময়, ক্লমাকিক উপকরণগুলি দর্শকদের কাছ পেকে চেয়ে নিলে, মজা আবো অনেক বেশা জনবে!

এবারে বলি এ থেলার কলা-কৌশলের কথা। উপরোক্ত উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, থেলা-দেখানোর সময় --গোড়াতেই নীচের ছবির ভঙ্গীতে ক্যালের বা চৌকোণা-কাপড়ের খুটে ঐ আধলী বা টাকাটিকে বেশ শক্ত এবং 'টান' করে মুড়ে নিয়ে ভান-হাতের আঙুলের সাহায্যে এ টে ধরো। তবে নজর রেখে।—এমনিভাবে এ টে ধরবার সময়, ক্যাল বা কাপড়ের টকরোটি যেন আগুলী বা টাকার গায়ে সমানভাবে সে টে থাকে আগাগোড়া অথিং, কাপড়টি আল্গা থাকার দক্ষণ কোগাও এতট্কু ক্তকে অথবা ভাজ থেয়ে অসম্মন না থাকে এ এটি ঘটলেই, মজা মাটি—জলন্ত-আগুনের শিথার স্পর্শে কাপড়ের টকরো



নিমেসে প্রড়ে ছাই ২য়ে যাবে! কাজেই থেলাটি দেখানোর সময়, এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

এমনিভাবে জান-হাতের আঙ্বলের টিপে কমাল বা চৌকোণা-কাপড়ের খুঁটে-মোড়া আধুলী অথব। টাকাটিকে ধরে, উপরের ছবিতে যেমন দেখানে। রয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে সন্তর্পণে সেটিকে এগিয়ে আনে। তোমার বাঁ-হাতের আঙ্বলের চাপে রাখ। ঐ জলন্ত সিগারেটের আগুনের শিথার উপর। তবে দেখো--সিগারেটের জলস্ত-আগুনের শিথার স্পর্শ লাগে যেন গুনু ঐ কমাল অথবা কাপড়ের খুঁটে দেঁটে-মোড়। আনুলী বা টাকাটির উপরেই — অতা কোনো অংশে তাব ভোঁয়াচ না লাগে এতটুক্। তাহলেই পরিচয় পাবে—বিজ্ঞানের রহজময় এক বিচিত্র-তথার — দেখনে, দিগারেটের জলস্ত-আগুনের জোয়া লেগেও আনুলী বা টাকা মোড়া ঐ স্তীর কমাল অথবা কাপড়ের টকরো পুড়বে না এতটুক— আগাগোড়া দিন্যি অক্ষত-অট্ট থাকবে — এমন কি, কাপড়ের কোগাও পোড়া-কালো দাগট্ক পর্যন্ত নজরে পড়বে না। কিন্তু মাতু-নির্মিত (metal-coin) এই আনুলী অথবা টাকা মোড়া খুঁটের অংশটি ছাড়া, কমাল কিয়া কাপড়ের টকরোর অতা গে কোনো জায়গায় দিগারেটের জলস্ত-আগুনের সামাতা প্রশ্ন জামগায় দিগারেটের জলস্ত-আগুনের সামাতা প্রশ্ন জামগায়ে। দেখবে – সে জায়গাটি তংক্ষণাং পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এমন আজন কান্ত ঘটনার কারণ হলো—বিজ্ঞানের রহস্তময়-নিয়মাল্পদারে জলন্ত-আগুনের উন্থাপট্টক (heat) দবই বেমাল্ম শুনে 'আকর্ষণ' (conduct) করে নেয় প্রতীর-কাপড়ের গারে সেঁটে-মোড়া ধাতু-নির্মিত ঐ সমতল-আকারের (flat) আধুলী বা টাকা মূলাটি। তারই ফলে, আগুনের যা কিছু উন্থাপ আর দাহিকা-শক্তি (heat and fire) দবটুক টোনে নেয় ধাতু-নির্মিত ঐ সমতল-গড়নের আধুলী বা টাকা মূলা কাপড়ের সভোর গায়ে তার এতটুকু ছোয়াচ লাগে না এবং সেইজ্লাই আগুনের আচে ধরনার ফলে, নিমেশে প্রড়ে ছাই হয়ে শায় না।

এই হলো—-বিজ্ঞানের বিচিত্র-মজ্ঞার খেলাটির আসল রহস্তা। এখন তোমরা নিজেরা হাতে-কলমে পরথ করে দেখো—এ খেলাটির কলা-কৌশল। তবে ভঁশিয়ার আগুন নিয়ে খেলা—অসাবধানতার ফলে, এ খেলা দেখাতে গিয়ে শেষ পর্যান্ত কারো খেন হাত-পা বা জামা-কাপড় না পোড়ে——আর ডাক্তার-ওম্বপত্রের ব্যবস্থানা করতে হয়!

পরের মাসে, এ ধরণের আরো একটি বিচিত্র-মজার থেলার হদিশ দেবার বাসনা রইলো!

# ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর গৈত্র

## ১। তাজের আজব-হেঁয়ালি ৪



উপরের ছবিতে গলোমেলোভাবে ছড়ানে। রয়েছে আটটি '৮' সংখ্যানে পাশাপাশি এক-লাইনে রেখে, এ সব সংখ্যার মাঝেমাঝে ভুগু যোগ-চিছ্ন ( + ), বা বিয়োগ-চিছ্ন ( ), অথবা গুণ-চিছ্ন ( × ), কিন্তা ভাগ-চিছ্ন ( ÷ ), বিমিয়ে, এমনভাবে কারদা করে সাজাভ থে এগুলি একত্রে মিলিয়ে যেন অন্ধের মোট সংখ্যাকল হয় ১০০০। সহজেই খদি এ ইেয়ালির সমাধান করতে পারো ভো ব্রুবো—
অঙ্ক শাস্তে রীতিমত দ্যু উর্বেছে।

# ২। 'কি**শোর**-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের র*ি*ত হাহা <u>৫</u>

তিন অক্ষর দিয়ে নাম, অতি স্থাত হয়।
মাথা যদি কাটো হয় --চালের মাথায় রয়॥
মধা যদি কাটো তবে একটি ভাষা হবে।
শেষ ত্' অক্ষর কেটে দিলে শ্বীরেতে রবে॥
ভাইবোনেদেব দিল্ম আমি শারদ-উপহার।
তোমরা এবার দাও তেঃ দেখি উত্তর উহার॥

রচন।ঃ যোগেশ ঘোষ ( ফ্টিগোদা )

মহাভারত-খ্যাত বার তেটি বিভিন্ন শব্দে গঠিত।
 প্রথমটি ঠাকুর-দেবতাদের প্রতিভ হয়ে পূজা পায়,

দ্বিতীয়টিকে স্থোগ পেলে এ-যুগে প্রায় স্বাই পকেটস্থ করতে তংপর। বলোডো কে এই দীর গ

রচনাঃ—আলো, তুলান ও চারনা (রাউরকেলা)

৪। তিন মকরে নাম · · · দেটি ছাড়া আমাদের বাচা সম্ভব নয়। . প্রথম অক্ষর বাদ দিলে একটি থেলার বস্ত হয়, আর মাঝের অক্ষর বাদ দিলে বোঝায় বিশেষ এক-ধ্রণের লোক-বাহী যান।

রচন। :- অল্লোককুমার ভটাচার্যা ( লাভপুর ।

# প্তমাসের 'থাঁথা আর হেঁশ্লালির'

## উত্তর ৪

১। উপরের ছবিতে যেমন দেখান রয়েছে, তেমনি উপায়ে পথ চলে তিনটি কিশোর ছেলে সহর থেকে তাদের নিজের নিজের দেশের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারবে। এ ছাড়া আরো অক্য পথে চলেও তারা অনায়াসেই গ্রামের বাড়ী ফিরতে পারে।

- . ২। মাঝি
  - ৩। ২২টি মাছ ধরেছিল।

# গভ মাসের তিনটি প্রাধার সঠিক

উত্তর দিয়েছে %



কৃষণা, চীন্ত, স্থভাষ, আলোক ও চন্দন (লাভপুর), পুপু ও ভূটিন ম্থোপাধ্যার (কলিকাতা), পুতৃল, স্থমা, ধাবলু ও টাবলু (হাওড়া), সোরাংশু ও বিজয়া আচার্যা (কলিকাতা), প্রমীতা ও যশোজিং ম্থোপাধ্যায় (কলিকাতা), কলু মিত্র (কলিকাতা), কৃষ্ণশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ),।

# গত মাসের হুটি থাঁথার সঠিক উত্তর দিহে≰ছে গু

শুভা, দোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া ( কলিকাতা )

সরাজিং দাশ (কলিকাতা), প্রনীর কুমার (দেওঘর) জয়ন্তী, দীপদ্ধর, তীর্থদ্ধর বন্দোপাধাায় (মেদিনীপুর), শমিতা (কামতোল, দারভাঙ্গা), রবীক্রনাথ দিন্দা, হেমন্ত কুমার জানা ও চিত্রলেখা চৌবুরী (শিউলীপুর, মেদিনীপুর), রেখা ও তুর্গাপ্রদাদ ঘোষ (যশপুরনগর, রায়গড়)।

# গত মাদের একটি ঘাঁধার স্টিক উত্তর দিয়েছে গ

বাপি, বৃতাম ও পিণ্ট্র গঙ্গোপাধ্যায় (বোষাই), মদন মোহন দাস (রামজীবনপুর), স্থকেনচন্দ্র নন্দী ও সত্যবান কণ্ড (রামপুর, সাঁওতাল প্রগণা)।

# থুকুর কুকুর

# শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

খুকুর কুকুর কেউ দেখেছে৷ তাকে ২ ভাগর কালো চোথ চটিতে আগুন জলে থাকে। পায়ের থাবা নথগুলো তার নরম তুলোর দেখতে বাহার। হাসছো দেখে নথ গুলোকে ধারালো নয় মোটে আর দেখে কী রাংতা চোথে রং চড়ানো ঠোটে। থুকুর কুকুর নামটি গদাই লেজ তুলে সে থাকে সদাই তেজী ককর জিদেল ভারী লেজ নাডালেই তাডাতাডি ধেউ ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পাবে খুকর কুকুর কে দেখতে যাবে গ থুকুর কুকুর কেউ দেখেছো তাকে ? হলেও তলোর সত্যি সে যে ঘর সাজিয়ে রাথে। তাইতো থুকু আদর করে গদাই, গদাই ডাকে। দিন-রাত্রি সাজায় তাকে নোলক পরায় নাকে, আর সে থাবে ভাত কী লুচি ? শুধায় নিতৃই মাকে।

# जलयाल्य कारिनी





अभित देवलवरे विचित्र जलपात यानाला इंडेजालव आिम्म अधिवामीताः। जाम-पूल (BRONZE AGE) मध्य-इंडेजालव प्रवेजावनगाल अभित्त इत्तव विनाद श्राम-वक्षता करव भागव कृष्टित आिम्म-पूराव या प्रव अववष्ट अधिवामीवा वाम कवला, जलभाश्य भागाण आव भीकारवृत प्रविवाल जाता वानाला वक्व का भाष्ट्रक अभिकारवृत प्रविवाल जाता वानाला वक्व का भाष्ट्रक



कार्छेत (जार्डात कराँउ प्यारा उत्तज-भड़लंद कलयात बागाला प्याप्तिकार प्याप्तिम-प्यादिवात्री (त्रज-रेलियान) (RED INDIAN) वा 'लाल-प्रानुखरा १। अ प्रव लोका वा 'CANOE' रेजरी करांजा जारा कार्रित कांग्रेसका जेनर 'बार्च-लाइन्द्र' (BIRCH-TREE BARK) बाकल पूर्व। अ प्रव लोका राज्य दालका प्यार अकदूर्ण हार्षित राज्य अ प्रव लोका राज्य देवी करा (उप-रेलियानरा।



মান্ব-মত্যতার প্রথম মুগে আমেরিকার আদিমতম যে
অধিবাসীরা পল্লব-তৃপের কুটিরে বাস করতো, গাছের
বাকল আরু পশু-চর্ম্মের বসন-পরিদ্বদ পরে, চক্মিকিপাখর ঘষে আশুন আলাতো, জলপথে মাতামাতের
উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করতো এই ইরপের 'ভেলা'।
এ ডেলায় চতে তারা অনায়ামেই নদীর বুকে,
এমন কি মুরন্ত মাগরের উভাল-তরক পার হয়ে
মুর-মুরান্ত দেশেও পাড়ি জমাতো। মুফ্-লতা-গাতার
মতি দিয়ে গাছের কয়েকটি গ্রন্থি তারা ভেলা বানাতো।



আর প্রস্তর-মুগে ইংলেন্ডের আদিম অধিবাসীরাও জলপথে পার্ড়ে এবং মাছ-ধ্বার সুবিধার জন্য ব্যবহার করতো গাছের গুঁড়ি কুদে বানানো বিচিত্র-ছাদের এমনি দাব কাঠের ডোঙা। লৌকা ভৈন্নী আর নৌ- চালনা বিদ্যান ইংলক্ডের আদির অধিবাসীরা ক্রমশন্ত সবিলোধ দক্ষতা লাভ করেছিল দিনে-দিনে। আদিয়-মুগে ওদেশে কাঠের ভৈনী ডোঙা আর নৌকা ব্যবহার করাই ছিল নিয়ম।



ভারতবর্ষেও আদি-কান থেকেই প্রচলন ছিনু বিচিত্র ছাঁদের নানা রক্তম জলমান — কলা পাছের গুঁড়ি শক্ত লতার বাঁধনে বৈধি মানানো অভিনয়- ধরণের ডেলা। এমনি ধিরণের ডেলায় চড়েই পুরাকালে মতী কেলা। মলের বুকে ডেমে বেড়িয়েছিলেন জাঁর মৃত-পতি লখীলরকে নিয়ে। সেকালের মাতা একালেও এমনি কলাগাছের ডেলায় চড়ে জলপথে যাতায়াত করার রেওয়াত্র আছো আছে আমাদের দেশের প্রামাকল।

# \* वठीरठत श्रुठि \*

### স্কো**ল্লের** আমেন-শ্রেমান্দ পৃথীরাঙ্গ মুখোণাধ্যা**ঃ**

সেকালের দেশী-সমাজের অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ লোক-জনের মধ্যে একদিকে যেমন বিভিন্ন লৌকিক ও পৌরা-ণিক দেব-বিগ্রহ পূজা-আরাধনার উদ্দেশ্যে মহাসমারোহে এবং প্রচুর অর্থবায়ে সহর আর গ্রামাঞ্চলের নানা জায়গায় নিত্য-নৃতন ছোট-বড় বিবিধ-ধরণের দেবালয়-মন্দির প্রতিষ্ঠা করার বিপুল-উদ্দীপনা দেখা যেতো, অন্তদিকে তথনকার আমলের কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক-উপাসকদের মনেও তেমনি প্রবল-উন্মাদনা জেগে উঠেছিল-গভীর নিশীথে লোকচক্ষ্র অন্তরালে তাঁদের বীভংস-রহস্তময় বিচিত্র ধর্মাচার-সাধনার নানান্ অনুষ্ঠান-লীলা স্থ্যমম্পন্ন করবার বিষয়ে। প্রাচীন সংবাদ-পত্রের পাতায় সেকালের তান্ত্রিক-সাধকদের এই সব অভিনব-রহস্থময় গুপ্ত-পূজা আর নৃশংস-ধর্মাক্টগানের বহু রোমাঞ্কর কাহিনীর নিদর্শন পাওয়া যায়...একালের অনুসন্ধিংস্থ পাঠকপাঠিকাদের কৌতৃহল মেটানোর উদ্দেশ্যে তার্ই करप्रकृष्टि विष्ठि विवत्र नीत्र मक्ष्मन करत् (मुख्या रुला।

( সমাচার দর্পণ, ২৭শে নভেম্বর, ১৮১৯ )

গুপ্ত পূজা। মোং নবদীপের পশ্চিম এক ক্রোশ ও পূর্বস্থলীর দক্ষিণ এক ক্রোশ ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে; সে স্থান কোন গ্রামের মধ্যে নহেও গ্রাম হইতে বিস্তর দ্র নহে। চারি দিকে মাঠ, মধ্যে পাঁচ ছয়টা বট বৃক্ষ আছে—তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ—এ মঞ্চের উপরে ব্রহ্মাণীর ঘট স্থাপন আছে তাহাতে ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং প্রতি বংসর সেথানে শ্রাবণ সংক্রাম্ভিতে বড় মেলা হইয়া থাকে তাহা পূর্বের ছাপান গিয়াছে।

সম্প্রতি ২৯ কার্ত্তিক ১০ নভেম্বর শনিবার রাত্তি যোগে ঐ বন্ধাণীতলায় অত্যাশ্চর্য্যরূপ পূজা হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও স্তার শাড়ী বিশ পচিশথান ও প্রধান নৈবেল আটথান; তাহার প্রত্যেক নৈবেলে অনুমান তুই ২ মোন আতপ তণ্ডুল ও তদ্পযুক্ত উপকরণাদি। এই ২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু দে রাত্রিতে কেহই তাহার অমুসন্ধান পায় নাই। পর দিনে প্রাতঃকালে তন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দেখিল যে **পেই ২ নৈবেল ও শাড়ী ও অষ্টোত্তর শত ছাগ মুগু ও** দাদশ মহিষ মৃত ইত্যাদি অবিকৃত আছে। এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই কেবল বেদীর উপরে মৃগু মাত্র এবং হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে। এই আশ্চর্য্য যে এক বৃহৎ কর্ম্ম এক রাত্তিতে নিপান করিয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে নাই। এবং ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্তে পারে না এবং সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশরূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই।

কিন্তু এই বিষয় মোং পূর্বস্থলীর দারোগা এইমাত্র সন্ধান করিল যে সেই শনিবার অধিক রাত্রির সময়ে এক ব্যক্তি এক মৃদীর দোকান হইতে লণ্টন জালাইয়া লইয়া গিয়াছিল আর কিছু কেহ কহিতে পারিল না।

( সমাচার দর্পণ, ২রা ফেব্রুয়ারী; ১৮২২ )

গুপ্তপূজা। -- সমাচার পাওয়া গেল যে পশ্চিম অঞ্লে মোকাম তারকেশ্বরের সন্নিকটে শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেরী প্রতিমা আছেন সম্প্রতি > মাঘ সোমবার রটস্কী পূজার রাত্রিতে ঐ সিদ্ধেশরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে, দে পূজা কে করিল তাহা স্থির হয় নাই—কিন্তু পর দিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারি ব্রাহ্মণ দেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া চমংকৃত হইল। চারি জোড় পট্ট বস্ত্র ও চারি বর্ণের চারিখান পটু শাটী বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রস্ত তৈজ্ঞস পাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেছ ও আট প্রমাণ পিতলের বাটীতে আট বাটী বক্ত আছে। ইহাতে অমুমান হয় যে সাট বলিদান করিয়াছিল এবং বলিদানের চিহ্নও আছে কিন্তু কি বলিদান করিয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই কেহ ২ অহুমান করে যে নর বলি হইয়া থাকিবেক। এবং নগদ ৫ পাচটা টাকা রাথিয়াছে ও লিখিয়া রাথিয়াছে যে এই তাবং সামিগ্রী ও পাঁচ টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাথা গেল।

(সমাচার দর্পণ, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩)

অনির্ণীত বলি ॥—মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার বাজারের উত্তরে কালীবাটীর নিজ পূর্ব তেমাথা পথে ১৪ মাঘ রবিবার ২৬ জানুয়ারি গ্রহণ দিবদে রাত্রিকালে ১ রাঙ্গা বাছুর ও ১ বানর ও ১ কাল বিড়াল ও ১ শৃগাল ও ১ শৃকর এই পাঁচ পশু কাটিয়াছে—পর দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে এই পাঁচ জন্তুর শরীরমাত্র আছে কিন্তু মুগু নাই ইহাতে অন্নমান হয় যে মুগু কাটিয়া লইয় গিয়াছে। ইহার কারণ কিছু জানা যায় নাই।

শুরু যে নৈবেছ, পট্রস্থ, তৈজসপত্র, রক্তালকার, দক্ষিণ আর জীবজন্বর বলিদান দিয়েই সেকালের তান্ত্রিক-উপাদকেরা গভীর নিশীথে লোকচক্ষর অন্তরালে তাঁদের এই সব রহস্তময়-রোমাঞ্চর গুপ্ত-পূজার অন্তর্গান স্বসম্পন্ন করতেন তাই নয়, আরাধ্য দেব-বিগ্রহের তুষ্টিশাধন করে নিজেদের মনোন্ধামনা-সিদ্ধি, শক্তি-সঞ্চয় আর শক্ত-নিপাতের কামনায় তারা অকাতরে অঙ্গচ্ছেদ, রক্তদান, এমন কি, বিনা দিধায় নিশ্মমভাবে নরবলি দিতেও বিন্দুমাত্র পশ্চাদ্পদ হতেন না! এমনই উৎকট-প্রবল ছিল তথ্যকার আমলের তান্ত্রিক-সাধকদের ধ্রমে মাদ্না আর দেবাসুকুল্য-লাভের আগ্রহ। সেকালের এই সব নৃশংস কীর্ত্তি-কলাপ বেশীর ভাগ সময়েই অমুষ্ঠিত হতো একান্ত গোপনে ... কোতৃহলী-জনতার চোথের আড়ালে ... কাজেই পীঠস্থানের আশপাশের লোকজন, এমন কি, সে এলাকার পুলিশের দারোগা-পেয়াদারা পর্যান্ত প্রাণপাত চেষ্টা করেও তাদ্বিক-সাধকদের আসল পরিচয় বা তাদের রহস্তময় গতিবিধি আর দাধন-ভজন প্রক্রিয়ার এতটুকু হদিশ-ভল্লাদ খুঁজে পেতো না কোনোমতেই! পুরোনো সংবাদ-পত্তে এমনি সব লোমহর্ষণ-কাহিনীরও প্রচুর নজীর মেলে।

( সমাচার দর্পণ, ২১শে এপ্রিল, ১৮২৭ )

কালীর স্থানে জিহ্বাবলি।—শুনা গিয়াছে যে গত ৮
চৈত্র মঙ্গলবারে পশ্চিমদেশীয় এক ব্যক্তি কালীঘাটে শ্রীশ্রীত
কালী ঠাকুরাণীর সম্মুখে আপন জিহ্বা ছ্রিকাদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক বলিদান করিল তাহাতে রক্তনির্গত হইয়া ভূমিপর্য্যস্ত
পতিত হইল এবং সে ব্যক্তি রক্তাক্তকলেবর হইয়া
একেবারে মূর্ছাপন্ন হইল। এ ব্যক্তির অসমসাহিদি কর্ম্ম
দেখিয়া ও শ্রাণ করিয়া যাহারা কনিষ্ঠানুলির এক দেশ
ছেদনপূর্ব্বক ভগবতীকে কিঞ্চিং রক্ত দর্শন করাইয়াছিলেন
বা করাইবেন তাহারা অবাক হইয়াছেন ও হইবেন।

এই সম্বাদ এত বিলম্বে প্রকাশ করা গেল তাহার কারণ অগ্রে বিশ্বাস হয় নাই তৎপরে বিশেষামুসদ্ধানে নিশ্চয় জানিয়া প্রকাশ করিলাম। সং চং

( সমাচার দর্পণ, ২২শে জুন, ১৮২২ )

নরবলি ॥—শুনা গেল বৈ জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি 
চাঁদড়া জন্মাকুঁড় নামে গ্রামের রূপরাম চক্রবর্তীর পুল্র 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আড়বান্দা নামে গ্রামে মাঘী পূর্ণিমাতে বলিদানরপে খুন হইয়াছে। ইহা প্রকাশ হওয়াতে ঐ গ্রামের গৌরকিশোর ভট্টাচার্যোর প্রতি সন্দেহ হইয়া 
তাহাকে কএদ রাখিয়াছিল কিন্তু সপ্রমাণ না হওয়াতে সে 
মৃক্র হইয়াছে।

( সমাচার দর্পণ, ২১শে জাত্মারী, ১৮৩৭)

এক দিবদ দেবীর পূজক ব্রাহ্মণ যথানিয়মে প্রাতঃ-न्नानामि नमाधाशृक्षक महामाग्रात नर्जनार्थ मन्तिरतत সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে থর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত-চারি পার্ষে ধুপ ও ঘতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে, ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্র্যা হইয়া কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরে৷ বিস্ময়াপন হইলেন যেহেতুক ঘরের চারিদিকে দেবীকে বেষ্টিত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে। সম্মুথে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেগ্য এবং তত্ত্বপযুক্ত আর ২ সামগ্রী ও একখানা চেলির শাটী তত্পরি এক স্বর্ণমূদ্রা দক্ষিণা এবং প্রায় ১০০০ রক্তজ্ঞবা পুষ্প তন্মধ্যে নানাবিধ স্বর্ণালন্ধার, তাহাও প্রায় ছুই সহস্র মুদ্রার অধিক হইবেক। পরে পুরোহিত ঐ অদ্বত ব্যাপারদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া কিয়ৎকাল বিলম্বে মন্দিরের নিকটস্থ দহ অর্থাৎ প্রাচীন নদ হইতে জল আন্যুনপূর্বক দেই দকল শোণিত ধৌতকরত বস্থাভরণ দক্ষিণার মূদ্রা চেলির শাটী ও নৈবেগুপ্রভৃতি দ্রবাসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যরূপে আপন ভবনে আগমন করিলেন। 'পরস্থ তাহার ছই চারি দিবদ পরে উক্ত নদ হইতে এক মুগুহীন শব ভাসিয়া উঠিল, ইহাতে স্বতরাং তত্রস্থ বিচক্ষণ- গণেরা বিলক্ষণরপেই অন্থমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে এ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা আপনার সাধনার নিমিত্তই এপ্রকার ভয়ানক মহাকশ্ম সমাধা করিয়াছেন।

এই বিষয় সর্বত্র রাষ্ট্র হইলে বর্দ্ধমান জিলার অধীন চারি থানার দারোগা আদিয়া অনেক অম্পন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল কেননা সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্ব্বে অনেকবার এরপ ঘটয়াছিল।—জ্ঞানায়েষণ।

(সমাচার দর্পন, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭)

দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেয়।—কিয়ৎ-কালাতীত হইল জ্ঞানাম্বেষণ পত্র হইতে প্রায় সামুদায়িক প্রকাশ্য পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল যে জিলা বর্দ্ধমানের শ্রীযুত প্রাণনাথ বাবুর কোন বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে শ্রীযুত ব্রন্ধানন্দ গোস্বামী এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন—তাহাতে কএকটা দাঁড়কাক ও একটা ঘোটক বধ হইয়াছিল। তথাপি ও ঐ উক্ত বাবুর অভিলাষ সিদ্ধ না হইয়া বরঞ্চ তাহার বিপরীত হইয়াছে কিন্তু এইক্ষণে আবার সমাদ প্রভাকর পত্র হইতে সমুদায়িক পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রী এরি ক্লীশ্ররী দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকার কিম্বা পাষাণ খুদিতা মৃত্তির নিকটে একটা নরবলি হইয়াছে কিন্তু তাহা কে করিয়াছে তাহার নির্ণয় এপর্যান্ত হয় নাই। সে যাহা হউক অভাবধি বর্দ্ধমাননিবাসি মহাশয়েরদিগের এমত দৃঢ় জ্ঞান আছে যে একটা প্রাণী বধ করিলে আর একটা প্রাণী-বধ বা জীবং হইতে পারে। হায় ২ কি থেদের বিষয় আমাদিগের বাঙ্গলার মহুগুগণেরা কত দিনে মহুগু হইবেন কিছু বলা যায় না। কন্সচিৎ ভবানীপুরনিবাসিন:। श्रीकानीक्रथः (म्वर्य)।

দেকালের দেশী-সমাজের তান্ত্রিক-উপাসকদের ধর্মো-মাদনার এমনি রোমাঞ্চকর কীর্ত্তি কলাপের মতোই বিশেষ এক-ধরণের নির্মম-রীতির ব্যাপক-প্রচলন ছিল খুষীয় অষ্টাদশ



সেকালের দৈবজ্ঞ ( প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে )

থেকে ও উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি-যুগ পর্যান্ত ভারত-প্রবাসী বিলাতী-সমাজের লোকজনের মধ্যে। তংকালীন ইউরোপীয় সামাজিক-রীতি অমুসারে, সেকালে বিলাতের যে সব গোরা-সাহেবেরা কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে ভারতে এদে বস্বাস করতেন, কোনো কারণে তাঁদের কারো দঙ্গে নিতান্ত তৃচ্ছ-ব্যাপারে রঙ্গ-রিসকতার त्याँ कि काद्या काद्या विवान-विमयान— अथवा मद्याः-মালিত ঘটলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিবাদী পক্ষের ব্যক্তিরা উভয়েই সে সব বিষয়ের মীমাংসা করতেন শাণিত-তলোয়ার কিম্বা গুলী-ভরা পিস্তল হাতে 'দৈরথ-সমর' বা 'ভ্যেল' ( due! ) লড়াই করে। এ সব म्हाइरा वामी এवः विवामी भक्षः উভয়ের विवादमत চুড়াস্ক নিশান্তি হতো—একপক্ষের অস্ত্রাঘাতে অপর-পক্ষের পরাজয়ে। এ পরাজয়ের ফলে, এঁদের অনেকেই তথু যে গুরুতরভাবে আহত হতেন তাই নয়, তলোয়ারের আঘাতে অথবা পিস্তলের গুলীর চোট থেয়ে অকালে প্রাণ বিদর্জন পর্যান্ত দিয়েছেন এবং বিজয়ী-পক্ষকে খুনের দায়ে শেষে হাজির হতে হয়েছে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়—এমন নজীরেরও প্রচুর সন্ধান পাওয়া যায় প্রাচীন পুঁথি-কেতাবে আর সেকালের সংবাদ-

পত্রের পাতায়। একালের পাঠকপাঠিকার অবগতির জন্ম তারই কয়েকটি রোমাঞ্চকর বিবরণ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো…এ সব বিবরণ থেকে ত্থনকার আমলের ভারত-প্রবাসী বিলাতী-সমাজের লোকজনের অভিনব 'দৈরথ-সমর' (dueling) রীতির স্কুম্পষ্ট পরিচয় মিলবে।

#### হৈরথ সমর

(উইলিয়াম হিকি রচিত 'শ্বৃতি-কাহিনী Memoirs' ১৭৭৮)

···In this party (তদানীন্তন কলিকাতা-সহরের অভিজাত ইংরেজ-অধিবাসী বারওয়েল ও পট্দ সাহেবের ভবনে অন্ত্রিত সৌথিন-মজলিসে) I first saw the barbarous custom of pelleting each other, with little balls made of bread like pills, across the table, which was even practised by the fair sex. Some people could discharge them with such force as to cause considerable pain when struck in the face, Mr. Daniel Barwell was such a proficient that he could at the distance of three or four yards shuff a candle, and that several times successively.

This strange trick, fitter for savages than polished society, produced many quarrels, and at last entirely ceased from the following occurance: A Captain Morrison had repeatedly expressed his abhorrence of pulting, and said that if any person struck him with one he should consider it intended as an insult and resent it accordingly, In a few minutes after he had said so, he received a smart b'ow in the face from one which, although discharged from a hand below the table, he could trace by the motion of the arm from whence it came, and saw that the pelleter was a very recent acquaintance, He therefore, without the least lesitation, took-up a dish that stood before him and contained a leg of mutton, which he discharge

with all his strength at the offender, and with such well-directed aim that it took place upon the head, knocking him off his chair and giving him a severe cut on the temple. This produced a duel, in which the unfortunate pelleter was shot through the body, lay upon his bed many months, and never perfectly recovere 1. This put a complete stop to the absurd practice.

( ক্যালকাটা গেজেট, ৩১শে মে, ১৭৮৭)

Yesterday morning a duel was fought between Mr. G—an atterney at law, and Mr. A—one of the proprietors of the Library, in which the former was killed on the spot.

We understand quarrel originated about a gambling debt.

( क्यानकां हो। त्रांखिंह, ६३ खूना है, ১१৮१ )

On Monday last came on the trial of Mr. A—for killing Mr. G—in a duel. The trial lasted till near five o' clock in the afternoon, when the Jury retired for a short time, and brought in their verdict not guilty.

Mr.'G—was a very restectable man, very able in his prefession, and is much regretted by all who had the pleasure of his acquaintance.

নিয়মিত কুমারেশ দেবনে লিভার স্থাকে, অঞ্জীর্ণ, অক্ষুধা, পেটফাঁপা প্রভৃতি রোগে ভূগতে হয় না থিটথিটে মেজাজ সহজে রান্তি প্রভৃতি উপদর্গও দেখা দেয় না।

ক্রিমার্কের্টির

ও, আর, দি, এল, লিঃ
ক্রুমারেশ ভাউদ
দগলখা, ছাওড়া



## সীদিলীদা কুয়ার বৃঢ়া

#### প্রথম পর্ব

বীজ ও অঙ্গুর

এক

পুণার উত্তরে বারো মাইল দূরে পুণাতোয়া ইন্দ্রায়নী
নদীতীরে দেছ গ্রাম। বিখ্যাত মারাসী মহাপুরুষ তৃকারাম
এই গ্রামটিকে তীর্থ করে রেখে গেছেন তার পুণা পদরজঃ
স্পর্শে। তাঁর একটি স্মৃতিমন্দির আজাে দেখানে আছে।
বহু ভক্ত সাধক সাধ্ সন্ত্রাসী সেখানে আজাে যান তার
ছবিকে প্রণাম করতে তীর্থপর্যটনে। একজন পুরােহিত
সেখানে মােতায়েন আছেন—তিনি যাত্রীদের তুকারামের
সহস্তালিখিত "অভঙ্গ" ভজনাবলীর পাণ্ড্লিপি দেখান—
যে গীতাবলি মহারাদ্রের ঘরে ঘরে আজও ভক্ত ও
ভক্তিমতীরা গেয়ে থাকেন।

দেহু গ্রামে একটি দেনানিবাস—ক্যাণ্টনমেণ্ট—আছে।
কাজেই গ্রামটিকে উভধর্মী বলা চলে—সেকেলে তথা
একেলে। গ্রামের স্মিগ্ধতা তথা শহুরের স্মবিধা—জলের
কল, বিদ্ধলি বাতি ইত্যাদি—ছুইই মেলে।

এই গ্রামের বনেদি বাসিন্দা—বিখ্যাত ওস্তাদ মহাদেব পল্স্কর।

মহাদেবের পিতা ছিলেন থানদানী মারাঠী ওস্তাদ।
মারাঠীরা তাঁর ওস্তাদী তানের নাম করতে অজ্ঞান! তিনি
একমাত্র কুলতিলক মহাদেবকে যথাবিধি শিথিয়েছিলেন
ঘরানা ওস্তাদি গান—হিন্দুস্থানী গ্রুপদ থেয়াল—অবশ্র মারাঠী চালে। দেহুর মনোরম পরিবেশে মহাদেবের মন
ব'দে গিয়েছিল। ওস্তাদ নামডাক হবার পরে একটি ছোট মোটর কিনে পুনা যাওয়া আসা করতেন—সপ্তাহে চারদিন সেথানে সাত আটটি ধনী শিশুকে গানে তালিম দিতে। তাছাড়া গ্রামোফোনে গান গেয়েও দক্ষিণা পেতেনে রাজকীয়। ফলে কয়েক বংসরের মধ্যে পৈতৃক আবাসটি একতলা থেকে দোতলা হ'য়ে দাড়াল। স্থীকে নিয়ে মহাদেব থাকতেন উপরতলায় পিতৃমাতৃহীনা আদরিনী ভাগনী গৌরীকে নিয়ে। নিচের তলার প্রশস্ত বৈঠক-খানায় সাগরেদদের সকালে গান শেখাতেন। সন্ধ্যায় ওস্তাদি গানের জলসা হ'ত সপ্তাহে ছ তিন দিন। সেখানেও প্রণামী পেতেন কম নয়।

ন্ত্রী নিংসন্তান এ-ছংখ মহাদেবের খানিকটা মিটেছিল ভাগনী গোরীকে নিয়ে। অঙ্গে রূপ ধরে না—গুণও হাতে গোনা ধায় না—বলতেন মামা ভাগনীগর্বে। লেখাপড়া, গানবাজনা, সর্বোপরি—বিছা। "মা আমার বীণাপাণিও বটে, ভারতীও বটে"—বলতেন মহাদেব ধখন তখন পাড়াপড়শীদের। "গান গাইতেও যেমন, শাস্ত্র আওড়াতেও কি ঠিক তেম্নি!" ভাগ্যদেবতা সম্ভবতঃ সেই সময়ে অস্তরীক্ষে হেসেছিলেন গৌরীর শাস্ত্রাহুরাগের কথায়। কিন্তু সে

গৌরীকে মহাদেব পোশ্য-কল্যা নেবেন সব ঠিক—
এমনি সময়ে প্রহলাদ এল মার কোল জুড়ে মহাদেবের
বিবাহের বারো বংসর পরে। এর আগে মহাদেবের
স্থী গিয়েছিলেন বদরীনাথে, সেখানে এক সন্ন্যাসী তাঁকে
একটু ভন্ম দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেনঃ "তোমার মহাভক্ত
ছেলে হবে মা, এই ভন্মটুকু তুলসীপাতার রসের সঙ্গে
মিশিয়ে তিন রাত্রি থেও।"

 মহাদেব একথা শুনে অবিখাদী হাসি হেসে বলে-ছিলেন: "ধত সব হাগাগু।"

সে যাই হোক ছেলে এলো বটে রূপে ঘর আলো ক'রে, কিন্তু তার পরেই হরিষে বিষাদঃ আঁতুড়ঘরেই প্রস্থতি পাড়ি দিলোন পরপারে। গৌরীর বয়স তথন নয় বংসর।

দেখতে দেখতে বাব্যে তেরো বংসরেই গোরী ঘরের গিন্ধি হ'য়ে দাঁড়াল, বলল বিবাহ করবে না। ছোট ভাই প্রহলাদকে মান্ত্র্য করবে। অল্পবয়সে সংসারের ভার নেওয়ার ফলে তার বৃদ্ধির বিকাশ হয়েছিল অসামান্ত। প্রহলাদ হ'য়ে দাঁড়াল দিদির নেওটো—দিদি বলতে অক্তান। গৌরী ছিল তার একাধারে দিদি ও মা।

মহাদেব কিন্তু চান নি গৌরী চিরকুমারী থাকে।
এমন রূপে তিলোত্তমা গুণে সরস্বতী—মা হবার জন্তেই
যে বিধাতা ওকে গড়েছেন! তাছাড়া বিবাহ না ক'রে
মেয়েছেলে করবে কী? মহাদেব ছিলেন সেকেলে
প্রকৃতির মাসুষ। তাই ভাগনীকে স্কুলে পাঠান নি, ঘরেই
ছটি মাষ্টার রেখে সংস্কৃত ও ইংরাজি শিথিয়েছিলেন। স্বাই
অবাক হ'ত তার মুখে অনুর্গল দেবভাষা তথা মেচ্ছভাষা
ভানে। মহাদেব পাত্র খুঁজতে লাগলেন।

গৌরীর বয়দ যখন কুড়ি তখন জুটে গেল পাত্রঃ মহুভাই কাপাডিয়া।

বরের মা বাঙালী, বাপ গুজরাতী। বিলেত থেকে এঞ্জিনিয়র হ'য়ে এসে সে দেহতে সৈলদের ক্যাণ্টনমেণ্টে কাজ পেয়ে গেল। দিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিস্তর অর্থোপার্জন ক'বে মহাদেবের বাড়ির পাশেই মস্ত তিনতলা বাড়ি তুলল জাঁকিয়ে।

মহুভাইয়ের ছটি প্রবৃত্তি ছিল প্রায় সমান প্রবলঃ উচ্চাশা ও লালসা। ফুলরী মেয়ে তাকে অশাস্ত ক'রে তুলত দেখতে দেখতে। বিলেতে এজন্তে তাকে বিপদে পড়তে হ'য়েছিল ত্একবার। এমনকি জেলও হ'ত—কেবল তার প্রথর বৃদ্ধির জন্তে রগ ঘেষে বেঁচে গিয়েছিল ত্বারে হাজার দশেক টাকা দণ্ড দিয়ে।

ফলে দেশে ফিরে সে স্থির করল অনর্থক আর এমন
ফাঁাসাদে পড়বে না—এ-জাতীয় সংকটে বিবাহরূপ রক্ষাকবচ বেঁধে স্থাল নাগরিক হওয়াই বিধি। ঠিক এই

মাহেন্দ্রনার স্থলরী গৌরীকে দেখেই সে উজিয়ে উঠল।
মহাদেব তার বৈলাতিকী কীর্তির থবর রাখতেন না ব'লেও
বটে, আর গৌরীর জন্মে পাত্র খুঁজছিলেন ব'লেও বটে,
এমন প্রতিভাবান তথা স্থদর্শন যুবককে ভাগনীঙ্গামাই
পাবার জন্মে উদ্বাহু হয়ে উঠলেন। এ যে হাতে চাঁদ
পাওয়া! চাঁদ বলে চাঁদ—ভাগনী বিবাহের পরেও পাশেই
থাকবে বরাবর। এমন স্থবর্ণ স্থোগ কি ছাড়া চলে ?

অথ, বিবাহ হ'য়ে গেল ঘটা ক'রেই। প্রহ্লাদের একটির জায়গায় লাভ হ'ল ছটি আনন্দনীড়ঃ পিতৃগহ ও দিদিগৃহ এ বয়দ তার তথন মাত্র বারো বংসর, গৌরীর একুশ। 'গৌরীও স্বামীর গৃহে ভর্ত্তী হ'য়ে র'য়ে গেল্ মাতৃলগৃহের কর্ত্তী।

#### তুই

প্রহলাদ গীতি-প্রতিভায় পিতাকেও ছাড়িয়ে গেল। গৌরীর বিবাহ মণ্ডপে তার অপরূপ গুণদ থেয়াল শুনে সবাই মুগ্ধ হ'ল। পুত্রগর্বে মহাদেবের বুক দশহাত হ'য়ে উঠল। তিনি আরো উৎসাহে পুত্রকে তামিল দিতে ব্রতী হলেন।

"বাপকা বেটা" হ'য়ে ওস্তাদি গানকে অর্থকরী বিছা-রূপে বরণ করার পথ ছিল ওর নিষ্কণ্টক। কেবল বেঁক নিল ওদের গৃহবিগ্রহ বিঠোভার কোনো গৃঢ় চালেই হবে। নৈলে গৌরীর বিবাহের ঠিক পরেই প্রহলাদ তুকারামের প্রভাবে প'ড়ে যাবে কেন ?

মহাদেব ওকে ওস্তাদি গানের দঙ্গে কয়েকটি বিখ্যাত তুকার অভঙ্গ শিথিয়েছিলেন। মারাঠীরা ওস্তাদ হ'লেও অভঙ্গ গেয়ে থাকে। এ-ভজনগুলির নিহিতার্থ যে প্রহলাদ পুরোপুরি বৃঝত এমন কথা বললেও নিশ্চয়ই অত্যক্তি হবে। কিন্তু একথা বলেঃচলে সত্যের অপলাপ না ক'রেও যে, বিঠোভার নামে কেমন যেন ওর মনে সাড়া উঠত জেগে। কোনো কোনো চরণ গাইতে গাইতে সময়ে সময়ে আনন্দে ওর রোমাঞ্চ হ'তে, চোথে নামত ধারা।

মহাদেব স্বধর্মে ভক্ত না হ'লেও ভক্তি ও বৈরাগ্যের
মর্ম কিছু বৃঝতেন। শুধু প্রহলাদের মার স্বপ্নে তৃকারামকে দেখার এবং তার পরে সন্ন্যাদীর ভন্ম দেবন করবাদ,
পরেই গর্ভ হওয়াই তো নয়, প্রহলাদের ক্ষীতেও ছিল যে
সে বৈরাগী হবে। তাই অভক্ত গানে পুত্রকে অপ্রত্যাশিত

ভাবে সাজা দিতে দেণে তিনি ডরিয়ে উঠে পাত্রী থোঁজা অফ করলেন। চাই এমন লোকললামভূতা অনিদানীয়া যে—বৈরাণ্যোন্থ কুমতিকে স্থমতি দেবে—আকাশ থেকে উদুক্ষু পাথীকে পুরতে পারবে নিরাপদ সংসারপিঞ্জরে।

#### তিন

রপদী কমলা দেবী ছিলেন কলকাতায় এক দরিদ্র বাঙালী ঘরের মেয়ে। বিমাতার নির্যাতনে বাধা হ'য়ে মেডিকাল কলেজের হাসপাতালে ধাত্রী হ'য়ে সেথানেই থাকতেন নার্সদের ওয়ার্ডে। সেথানে এক মারাসী উকিলকে পরিচর্যা করতে করতে তার প্রেমে প'ড়ে তাকে বিবাহ ক'রে পুণায় এদে কায়েমী হল। একটী মাত্র মেয়ে—নিথুঁং স্বন্দরী। নাম দিয়েছিলেন দাবিরী, কিন্তু সবাই বলত ওর নাম হওয়া উচিত ছিল উর্বনী প্রাম গার্গী। কারণ গুদুরূপে মনোমোহিনীই তো নয়, বিভায়ও বাণী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পনের বংসর বয়দে প্রথম হ'য়ে—হ'য়ে উঠল খ্যাতিমতী। কমলার স্বামী গোপালক্ষণ্থ মাডগাঁওকর ছিলেন মহাদেবের দাকরেদ। শিধ্যের মেয়ের বিত্মী ব'লে নামডাক হ'তে মহাদেব উংফুল্ল হ'য়ে দেহু থেকে পুণা এদে সাবিত্রীকে বরণ ক'রে নিয়ে গেলেন পুত্রের গৃহলক্ষ্মী রূপে। সাবিত্রীর বয়দ তথন ষোলো, প্রহলাদের কুড়ি।

স্ত্রী রূপবতী, গুণবতী, বিত্বী—সর্বোপরি স্নেহ্ময়ী। প্রহলাদ আরুষ্ট হ'ল বৈ কি। যৌবনের জলতরক্ষে নব-দম্পতী চলল উধাও হ'য়ে আসক্তির পাল তুলে। পুত্রের ভক্তি তথা বৈরাগ্য এল চিমিয়ে। পিতা ফেললেন স্বস্তির নিশাস।

বৃদ্ধিমতী দাবিত্রী শুধ্ যে স্বামীর কোষ্ঠার থবরে উদ্বিগ্ন হয়েছিল তাই নয়, আরো ত্রস্ত হ'য়ে উঠল ত্দিন স্বামীর ঘর করতে না করতে। মেয়েরা যথন বিয়ের পরে স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাদে তথনও তেমন অন্ধ হয় না—যেমন স্বামী হয় নবপরিণীতার দম্বদ্ধে। স্বামীকে দেহ নিবেদন ক'রে বধ্ ক্ষতিপূরণ পায় বরের মনকে স্ববশে এনে। এর পরে তাকে চিনতে বধ্র বেশি দেরী হয় না। সাবিত্রী ত্দিনেই আঁচ পেল স্বামী কী ধাতৃতে গড়া। কার্মণ বিবাহের পরে প্রহলাদের ভক্তি ও বৈরাগ্যে ভাঁটা পড়লেও: সময়ে সময়ে সে-হারানো উচ্ছাদের তেউ পাড়

ভাঙত তার বিবাহিত মনের স্থতটে—বিশেষ ক'রে নানা সংস্কৃত স্থোত্র পড়তে পড়তে। সাবিত্রীর বুক কেঁপে উঠত যথন স্বামীর মুখে গুনত শংকরাচার্যের :

भूनवि जननः भूनवि भविषः भूनवि जननी कर्रत

শ্য়নম্।

ইহ সংসারে থলু তৃস্তারে ক্রপয়া>পারে পাহি মুরারে ॥ । প্রহলাদকে বলত এ-সব না পড়তে। প্রহলাদ সব বৃঝেও তৃঃথ পেত স্থী তার বাথার বাণী নয় ভেবে। ওদিকে সাবিত্রী তৃঃথ পেত স্থামী তার দরদী হতে পারে না কেন বৃঝতে না পেরে। কিন্তু এ-হৃঃথের কথা বলবে কাকে—যথন যে ভর্তা সেই হতে চাইছে হর্তা— আর গৃহিণী কর্তাকে স্থী করতে চেয়েও পুরোপুরি সংসারী দাঁড় করাতে পারছে না ? সচরাচর এ-থেদ সাবিত্রী দাবিয়ে রাথত, কিন্তু সময়ে সময়ে বেশি ভয় পেলে পুণায় যেতামার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

স্বামী মারাঠী হ'লেও কমলা দেবী মেয়ের দঙ্গে শুর্থ-যে বাংলাতে কথাবার্তা কইতেন তাই নয়, আনৈশ্ব তাকে বাংলা সাহিত্যের পাঠ দিয়ে দে-রদে রসিয়ে তুলে-ছিলেন। কমলা সব ভানে ভেবেচিন্তে সাবিত্রীকে উপদেশ দিলেন প্রহলাদকে বাংলা সাহিত্যের দিকে টানতে —বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের অবনীবিলাসী কবিতার ইঞ্চেকশনের সহায়তায়। মার উপদেশ সাবিত্রীর মনে দাগ কাটল। দে স্বামীকে ধরল। ভাষা শেথার স্বাভাবিক মেধার প্রসাদে প্রহলাদ দেখতে দেখতে সাবিত্রীর দঙ্গে শুধু যে বাংলায় কথাবার্তা বলা স্থক ক'রে দিল তাই নয়, ছতিন বংসরের মধ্যেই চমৎকার বাংলা শিথে নিল। ওদিকে গোরীও মমুভাইয়ের এবং সাবিত্রীর দঙ্গে বাংলায় কথা ব'লে ব'লে চমংকার বাংলা শিথে নিয়েছিল। প্রহলাদকে বলল: "আমরা যতটা পারি বাংলায়ই কথা কইব, এমন ভাষা শিথতেই হবে।" ফলে সাবিত্রী, গোরী ও প্রহ্লাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা আরো বেড়ে গেল। সাবিত্রী উংফুল্ল হয়ে দিদি আর স্বামীকে শোনাত নানা ঐহিক রদের কবিতা ও গল্প, বিশেষ ক'রে দ্বিজেন্দ্রলালের নানা

<sup>\*</sup> আবার জন্ম আবার মরণ, আবার জননীগর্ভবরণ । এই তৃস্তর ভবপারাবার কাণ্ডারী রূপাময় ! করো পার।

প্রেমের গান: এ-জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি, প্রেমে নর আপন হারায় প্রেমে পর আপন হয়, তোমারেই ভালোবেসেছি আমি তোমারেই ভালবাসিব ভিত্তাদি। ওদিকে কমলাদেবী জামাইকে নানাছলে শোনাতেন রবীন্দ্র-নাথের নানা বৈরাগ্য-বিম্থ কবিতা: মরিতে চাহি না আমি স্থানর ভ্রনে, বৈরাগ্যসাধনে মৃক্তি দে আমার নয়, আমার স্কল কাঁটা ধন্ত ক'রে ফুটবে গো ফুল ফুটবে ভিত্তাদি।

প্রবচন আছে—মন ধোপাঘরের কাপড়,লালে ছোপাও লাল, নীলে নীল। অথ, প্রফাদের মনও নিরস্তর বৈরাগ্য-বিমুথ কবিতা, গান ও গল্পের ছোঁয়াচে একট একট ক'রে ঐহিক রঙে রঙিয়ে উঠল। মনে হ'তে লাগল ক্রমশই যে বৈরাগ্যের পথ শ্রুবাদের পথ, সংসারে ভগবান আছেন— এই কথায় শ্রুদ্ধেয় তথা বরণীয়, রবীক্তনাথ মিথ্যা বলেন নিঃ

শোনো শোনো উঠিতেছে স্থগন্থীর বাণী,

প্রনিতেছে আকাশ পাতাল! বিশ্বচরাচর গাহে কাহারে বাথানি' আদিহীন অন্তহীন কাল!

এই তো সতোর সতা, বাণীর বাণী। ভগবান্ এতবড় সংসারের আনন্দমেলায় দেয়ালি জালিয়েছেন কি বনে জঙ্গলে গাঢাকা হ'য়ে জীবনের যাত্রীদের ব্যঙ্গ করতে—এ-সব মায়া বলে প্রাণোৎস্বীদের দ্মিয়ে দিতে ? ও সোচ্ছাসেই গাওয়া স্ক্র করল:

রবীক্রনাথের---

এই লভিছ সঙ্গ তব, স্থান্দর হে স্থান্দর !
পুণা হ'ল অঙ্গ মম, ধতা হ'ল অন্তর ৷...
কি বিজেন্দ্রলালের—
আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজো মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও ভেদে যাক শুণু
সাগরে জীবন তরণী !
স্বর্গ নামিয়া আস্থক মর্ত্যে

মহাদেবও তো এই-ই চাইছিলেন। পুত্রবধ্র কাছে চ্পি
চ্পি সব শুনে একাস্তে তাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেনঃ
"এই-ই তো চাই মা! এই-ই হ'ল চিরকালের সত্য—
মান্ত্র মান্ত্রের মধ্যে থেকেই ভাষা শিথেছে, গান গেয়েছে,
ভালোবেদে সার্থক হয়ে এদেছে—বনে জঙ্গলে শ্রীবৃদ্ধি হ'তে
পারে কেবল পশুপক্ষীকীটপতঙ্গের। তোমাকে আমি বরণ
করেছিলাম কি সাধে? এক আঁচড়েই যে চিনে নিয়েছিলাম মা! তুমি এদেছ গৃহলক্ষী হ'য়ে, ওকে লক্ষীছাড়া
হ'তে দিও না।"

সাবিত্রী আনন্দে অধীর হ'য়ে শ্বন্তরের পায়ে মাথা রেখে বলেঃ "না বাবা! কেবল আপনি আশীর্বাদ করুন— আমার নিজের আরু কতটুকু শক্তি?

আনন্দে মহাদেবের চোথে জল এল, বললেন সাবিত্রীর মাণায় হাত রেথেঃ "আমি তো নিরস্তরই আশীর্বাদ করছি মা, তবে তোমার সহযোগ চাই, নৈলে হবে না। কেবল একটি কথা মা। মন্ত্রপ্তি চাই। সতর্ক থাকতে হবে তোমাকে। ওকে আমি জানি তোঃ যেমন উদার তেম্নি সরল, যেমন ঝোঁকালো তেমনি নমনীয়। সব চেয়ে বিপদ এইখানেই—রোখালো মান্ত্র্য কানপাংলা হ'লে যা হয়—ফুশ্লে ফাশ্লে তাকে যে-কেট যে-কোনো দিকে কেরাতে পারে। তাই তো তোমাকে পই পই ক'রে মানা করি সাধু সন্নাানীদের আমল দিতে। খুব সাবধান!—এদের কোনো অছিলায় এ-তল্লাটে আসতে দিও না। আমার কুকুর নেই এই যা হৃঃখ, নৈলে লেলিয়ে দিতাম মা, সত্যি বলছি। ওদের ছোঁয়াচ বড় সর্বনেশে। ওরা জাত্র জানে। আমার এক বন্ধুর ছেলে এম্নি এক ভবঘুরে সাধুর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে বছর খানেক আগে। চিঠি লিখে

রেখে গেছে—তিব্বতে গিয়ে তার ভগবান্কে না পেলেই নয়। তাকে আবার প্রহলাদ বিষম ভালোবাসত। থেকে থেকে বলে—তাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করে। ও ধদি একবার বিবাগী হয়—আর ফিরবে না মা, লিখে রাখতে পারো তুমি।"

সাবিত্রীর বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝেই থেকে থেকে রাতে প্রহলাদের গলা জড়িয়ে ধ'রে বলেঃ "আমাকে কথা দাও তুমি তিব্বতে যাবে না।"

প্রহলাদ হো হো ক'রে হাসেঃ "তিব্বতে ? সে কি!" সাবিত্রী নাছোড়বন্দ স্থরে বলেঃ "কোণাও যাবে না আমাকে ফেলে—কথা দাও।"

প্রহলাদ গভীর স্নেহে তাকে চুধন ক'রে বলে:
"তোমার সঙ্গে ঐ গানটা সেদিন গাইছিলাম মনে নেই—
তোমার প্রিয় কবির ৮ ঐ যে" ব'লেই গুণ গুণ ক'রে:

"আঁধারে আলোকে কাননে কুঞে নিখিল ভুবন মাঝে তাহার হাসিটি ভাসে হৃদয়ে, তাহার ম্রলী বাজে। উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীর থানিঃ আমার কুটীর রাণী সে যে গো, আমার হৃদয়রাণী।" ব'লে থেমে হেসেঃ "কেবল এখানে একটু বদলে গাইতে হবে প্রহলাদী সংশ্বরণেঃ

আমার ক্টীর রাণী দেহুতে—আমার গীতির রাণী।"

সাবিত্রী (গোরবে সোহাগে গ'লে গিয়ে স্বামীর বুকে

মাথা রেখে): ঠিক্। কেবল মনে রেখো। দেহু ছেড়ে

বিবাগী হ'য়ে যেও না—খাবে না, কথা দাও।

প্রহলাদ (চিবুক ধ'রে সাদরে): ফের মনে করিয়ে দিলে তাঁর গান—আহা, কী প্রেমের গানই তিনি বেধে গেছেন!

( ফের স্থর ক'রে )

লোকালয় বন বিহনে লো তোর, গৃহে

আমি রে উদাসী,

তোরে কাছে ল'য়ে সংসার ত্যজিয়ে বনে

আমি গৃহবাসী।
তাছাড়া তোমাকে ফেলে যাব কোন্ চুলোয় বলো দেখি?
সাবিত্রী (গাঢ়কপ্তে): আমাকে কাছে ডেকে দূরে
ঠেলবে না, ঠেলবে না, ঠেলবে না—তিন সত্যি করো।
প্রস্কাদ (হাসিম্থে): দূরে ঠেলব এমন সাধ্য থাকলে

তবে তো—কবি বলেন নি কি আমারই মুথের কথা টেনে — (স্থর ক'রে):

তুমি বাঁধিয়ে কী দিয়ে রেখেছ হৃদি এ
পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে!
এ কী বিচিত্র নিগৃড় নিগড় মধুর,
চিরবাঞ্চিত কারা এ!

সাবিত্রী (স্বামীর বুকে মুখ ডুবিয়ে): যাও যাও—
জানা আছে! মনে নেই ছদিন আগেও কী সব মোহমুদ্গরী শেল হেনেছিলে আমার বুকে—

(ঠোট বেঁকিয়ে স্থর ক'রে)

নলিনীদলগতজন্মতিতরলং তদ্বজ্ঞীবন্মতিশ্য়চপ্লম্।
প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্
মা গো মা! বিয়ের পরে এম্নি শাসিয়েই বৌয়ের প্রেমের
মৌচাক ভাঙতে হয় বটে!

প্রহলাদ (হার মেনে হেদে)ঃ এবার এক হাত নিয়েছ, মান্ছি। তবে বেরিয়র মোচাক কী ভাবে শোধ তুলল দেটাও একবার ভেবে দেখে। মায়াময়ী! এ-হেন জন্মবৈরাগীও শুর্মে গৃহী হ'ল তাই নয়, হাতে হাতকড়া পায়ে বেড়ী প'রে কয়েদী হ'য়ে স্রেফ্ বিধিলিপি উন্টে দিল, গাইল—

( স্থর ক'রে )

সে কে ? মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার
শৃত্বল ন্পুর হ'য়ে বাজে !

দে কে ? হৃদয় খুঁজিতে গিয়া নিজে ধাই হারাইয়। ধার হৃদিপ্রহেলিকা মাঝে !"

এমনি ক'রে ওদের দিনগুলি কেটে যায় যেন স্বপ্লের চেউয়ে রঙের পাল তুলে—"নিদাঘে নিশীথেভোরে আধজাগা ঘুমঘোরে।" প্রহলাদের কৈশোরে-জাগা বৈরাগ্য যৌবনের জোয়ারে ভেদে গেল, প্রেম এসে বৈরাগ্যের চোথে নবাঞ্জন প্রালো—খুসর সব কিছুই হ'য়ে উঠল রঙিণ।

কেবল থেকে থেকে স্বপ্নে দেখে একটি উজ্জলকান্তি
বৃদ্ধকে। কথনো তিনি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন,
কথনো বা কীর্তন গেয়ে চলেন ভাবাবেশে। স্বেড শাশ্রু,
শুল্র কেশ, গৌরকান্তি। সংসারী বলা যায় না, অথচ
সন্ন্যাসের কোনো ভেকই নেই—না অঙ্গে গেরুয়া, না করে

ক্ষাক্ষ। সাদা ধৃতি, সাদা চাদর, সাদা উপবীত। আর মাত্র একদিন তো নয় যে বলবে স্বপ্নের জল্পনা! তিন বংসরে দেখল তাঁকে অস্ততঃ সাত আট বার। তাঁর গানও শুনল, কিন্তু কী গান—কিছুতেই মনে করতে পারে না।

সাবিত্রী প্রহলাদের কাছে ওর শশুরের পরামর্শের কথা লুকোলেও সাবিত্রীর কাছে প্রহলাদ কিছুই লুকোতো না, তাই বলত প্রতিবারই স্বপ্নের কথা, আর সাবিত্রীর বৃক উঠত কেঁপে। সে যে শুনেছিল সন্ন্যাসীর ভস্মের ও ভবিমুদ্বাণীর কথা যে, ছেলে মহাভক্ত হবে; শুনেছিল ৮শাশুড়ীর স্বপ্নে তুকারামকে দেখার কাহিনী—প্রহলাদ গৌরব ক'রেই করত সে-গল্প—তার পরেই প্রহলাদের আবিভাব। মনে পড়ত প্রহলাদের কোষ্ঠীর কথা: সে ভোগী নম—যোগী। ভয় পেয়ে স্বামীকে আরো জড়িয়ে ধরে বলত: "আমাকে ঐ গানটা শেখাও না, লক্ষ্মীট।—তোমার নিজের স্বরে—এ

যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার অতীত গণি

আমি আঁধারে পথের ধ্লার মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি মণি।"

প্রহলাদ ( ওর গালে ঠোনা দিয়ে ) : স্বপ্নের কথা শুনেই এত ভয় ? ছি ছি। তাছাড়া তোমার রক্ষাকবচ কি খুলে ফেলেছি, না হারিয়ে গেছে ?

চার

বিপত্নীক মহাদেবের শৃত্য গৃহে যেন নতুন ক'রে আনন্দ-মেলা বদল। গৃহলক্ষীর দেহাস্তের পরে তিনি আর আশা করেন নি দেখানে নতুন সংসার কোনোদিন পাতা হবে—ভাঙা হাটে আবার শ্বথের দেয়ালি হাসবে।

আর স্থা ব'লে স্থা! প্রহ্লাদ দিনে দিনে হ'য়ে উঠল শুরু কি দিব্যকান্তি! তার উপরে কী অপরূপ কণ্ঠ। যথন নানা আদরে মহাদেব পুত্রের দঙ্গে গিয়ে জাঁকিয়ে ব'দে রাগালাপ স্থাক করতেন, তথন প্রায়ই মাঝপথে গলার তান থামিয়ে পুত্রকে ইদারা করতে না করতে দে অসমাগু তানকে শেষ করে শোম্-এ পৌছে দিত, আর. সমজদারেরা করত জয়ধনি। ১হাদেবের বুক উঠত দশ হাত হ'য়ে প্রতিভাধর পুত্রের দ্বিগ্রিজয়ী কণ্ঠকলাপে।

কিন্তু বিধাতার এ কী লীলা! সব দিয়েও বঞ্চিত করলেন!—প্রহলাদ রইল নিঃসন্তান। মহাদেব সময়ে সময়ে পুত্রকে হেসে বলতেন: "ওরে বাবা! ভীষ্ম মহাভারতে বলেছেন বটে—'ন গৃহং গৃহমিত্যাহগৃহিনী গৃহম্ উচ্যতে'—আমি হলে পাদপূরণ করতাম—গৃহিণা অধিকঃ পুত্রং নরকাং থলু মুঞ্জে।" (স্ত্রীর চেয়েও পুত্র বড়-সে নরক থেকে ত্রাণ করে ব'লে)

কিন্তু মুখে হান্ধামি করলে কী হয়, মনের অতলে ছণ্ডিন্তার তাঁর অবধি ছিল না। সন্তানই তো সংসারের সার, থামথেয়ালের খুঁটি। অপুত্রক হ'লে ফের সেই বৈরাগ্য ওর দেখা দেবেই দেবে। আড়ালে সাবিত্রীকে বলতেন উদ্বিগ্ন কঠে: "মা! এ হাসির কথা নয়, কায়ার কথা। রোজ প্রার্থনা করবে গৃহদেবতার কাছে, তোমার কোল জুড়ে আফ্রক একটি আনন্দ গোপাল। তার নামও আমি ঠিক ক'রে রেথেছি—দেবকুমার। কিন্তু সংসারের সব আয়োজনই বিফল, ধদি নয়ন থেকেও নয়নানন্দের দেখা না মেলে।"

সাবিত্রীর মন ছঃথে শঙ্কায় কালো হ'য়ে আসে—সন্ধ্যায় রোজ গৃহদেবতা বিঠোবা ও ক্লিনীর যুগলম্তির সামনে প্রার্থনা করে আকুল হ'য়েঃ "ঠাকুর! সব দিলে, কেবল যেন শেষ রক্ষা হয়—তীরে এসে ভরাড়বি না হয়।"

কিন্তু বিধাতা মৃথ তুলেও হাসলেন না, চোথ মেলেও দৃষ্টি কিরিয়ে নিলেন যেন। সংসার স্বচ্ছল হ'ল; প্রতিভাধর পুত্রের নামডাক হ'ল; প্রণাতেও পিতাপুত্রের প্রতিপত্তি দেখতে দেখতে বানের জলের মতন ফুটে উঠল—প্রহলাদ বাংলা গান গেয়ে বাঙালী সমাজেও সমাদৃত হ'ল—সাবিত্রী যা অনেক দিন থেকেই চাইছিল। গ্রামোফোনেও তার ওস্তাদি গানের জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠল—সবই হ'ল, কেবল ঐ একটি অভাবে সব বৈভবই হ'য়ে দাড়ালো যেন ছায়াবাজি! আর এ তো যেমন-তেমন অভাব নয়—সংসারে থেকেও সংসারী হ'তে না পারা—যেন সাঁতার দিতে না পারা সত্তেও জলচারী হওয়া—উদ্বেগ কেটেও কাটে না, শান্তি এসেও আদে না। বিবাহের পর পাচ পাচটি বংসর কেটে গেল—কত ডাক্তার বৈত্য ধাত্রী

দেখানো হ'ল কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে—প্রহুলাদ রইল অপুত্রক। ডাক্তারেরা একবাক্যে বললেন—মেয়ে বন্ধা। দাবিত্রীর মুখের আলো নিভে আদে ধীরে ধীরে—আরো ফামীর মুখে তার স্বপ্রে-দেখা মহাপুরুষের কথা শুনে। গৃহদেবতার পায়ে শুরু মাথা কোটে রোজ সাঁঝসকালেঃ "সব দিয়ে নিঃম্ব কোরো না ঠাকুর! দাও একটি ছেলে।"

#### পাচ

ওদিকে গোঁৱীও ছিল নিঃসন্তান। কিন্তু সে ডাক্তার বৈহ্য দেখাল না। পাঁচবংসর স্বামিসহবাসের পর একদিন হঠাং কাশী চ'লে গেল। সেখান থেকে সাবিত্রীকে লিখল এক মস্ত সাধুপুরুষের আশ্রমে পরমানন্দে আছে। মাস তিনেক পরে যখন দেহতে ফিরল তখন তার মুখে এক ব্দর্প্র আভা! সাবিত্রীর সন্দেহ হ'ল, গিয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ "বাাপার কী দিদি? কী হয়েছে?" গোঁৱী হেসে বললঃ "এখনো বলবার সময় হয়নি। আরো দূদিন খেতে দে।"

সাবিত্রী প্রহলাদকে বলল একথা। সে কোতৃহলী হ'য়ে মহুভাইকে গিয়ে শুধালো। মহুভাই ঠোঁটে আঙ্বল রেথে মৃতৃস্করে বললঃ "বলা বারণ।"

( মহুভাইয়ের মাতৃভাষা ছিল বাংলা, পিতৃভাষা গুজরাতী। তাই সে গৌরী, প্রহলাদ ও সাবিত্রীর সঙ্গে বাংলায়ই কথা কইত।)

প্রাফাদঃ "কে বারণ করেছেন শুনি ? না, তাও বলা মানা ?"

মন্থভাই ( একটু চুপ করে থেকে ) । বলতে পারি যদি তুই কথ। দিস কাউকে বলবি না। কারণ বললে গোরী আব রক্ষে রাথবে না। She will raise hell।

প্রহলাদ: আঃ। কী নাটুকেপনা শুরু করেছ দাদা! বলোই না খুলে। না না, আমি বলব না কাউকে—বলব না, বলব না, বলব না, বলব না, বলব না

্মস্থভাই ( এদিক ওদিক চেয়ে) ঃ গৌরী স্নানে গেছে
নদীতে। তাকে বলিস নি কিন্তু—হয়েছে কি, ওকে নিয়ে
গিয়েছিলাম কাশীতে—জানিস তো ? দেখানে ছিলাম এক
গ্রাণ্ড সাধুপুরুষের আশ্রমে। তাঁর খুব নামভাক। অঢেল
শিক্ত! শুনি নাকি হাত্ত্রেড পাসেণ্ট মহাপুরুষ—সমাধিতে
নাকি দেবদেবীর সঙ্গে সমানে গালগল্প করেন। গৌরী

জানিসই তো চিরদিনই ধর্মধর্ম করে পাগল একেবারে crazy fanatic। ও দীক্ষা না নিয়ে ছাড়ল না।

প্রহলাদ (চম্কে): দীক্ষা ? তোমার আবার কবে থেকে গুরুবাদে বিশ্বাস এল গুনি ? ভৃতের মুথে আবার বিমনাম ?

মহুভাই (দোরের দিকে তাকিয়ে): বিশ্বাদ করবার পাত্র নয় এ-ভূত। তবে গিনির মন রাথতে এ-দংসারে ভান-ভিন্দি করতে না হয় কাকে বল্? তোকেও কি শাশুড়ী আর বোয়ের ছকুমে বাংলা ভাষায় টয়াপাথী হ'তে হয় নি রাধারুষ্ণ বুলি কপ্চাতে? (গন্তীর হ'য়ে) না ঠাটা নয়—সভািই ওর বিশ্বাস দেথে আমার মন একটু ভিজেছে বৈ কি। তাই গিনি দীক্ষা নিতে না নিতে কর্তাকেও বইতে হল তল্প—toeing the line। নিতে হল ময় 'সম্প্রীকং ধর্মনাচরেং'—জানিস তো—হা হা হা!

প্রহ্লাদ (বিরক্ত হ'য়ে )ঃ সাবুদের সম্বন্ধে এ-ধরণের হাসিমস্করা ভালো নয় দাদা।

মন্থভাই ( স্থার বদ্লে ) । না না, ওভাবে বলিনি আমি কথাটা। কারণ সত্যিই বিষ্ণু ঠাকুর একজন জাঁদরেল সাধু রে—নৈলে কি তার এত বোল্বোলা হয়—বাইরে সাধু, ভিতবে আছেন রাজার হালে—making the best of both world যাকে বলে।

প্রহলাদ: ফে—র! শোনো, বাজে কথা রাখো।
আমার জিজ্ঞান্ত—দিদি দীক্ষা নেওয়ার কথা এত গোপন
করতে চায় কী হুংখে? এ তো আনন্দের কথা দাদা!

মহতাই (জানালায় মুখ বাজিয়ে) ঃ গৌরী এখনো জপ করছে নদীতে—এ দেখ। তাই শোন্ বলি—কিষ্ঠ ওকে বলিস নে থবদার !বলবার জন্তে আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলী করছে—

প্রহলাদ (হেদে)ঃ তৃমি দাদা, যেমন ভণ্ড তেম্নি পেট-আলগা—না জানে কে ? তাই আগপলজি ছেড়ে বলো—না না, আমি গোরীর কাছে ফাঁদ করব না, করব না, করব না—তিন সত্যি করছি আবার। কত হল্প করব ?

মন্থভাই ( হার নামিয়ে ) : ব্যাপার কী জানিস ? বিষ্ণু ঠাকুর—মানে, ওর গুরুদেব—না এ সঙ্গে আমারো গুরু বৈ কি—কাশীতে রাজ্য করছেন আজ দশ বংসর। গুজুব এই যে তাঁর আশীর্দ্ধানে থোড়া এভারেট পার হয়, বন্ধারও সন্তান হয়। গোরী চাপা মেয়ে—তবু জানিস তো মনের থেদ মেয়েরা চেপে রাখতে পারে না —ডাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বকে সময়ে সময়ে ছেলে ছেলে ক'রে। She's the limit ।

প্রহলাদঃ শুনেছি সে কথা সাবিত্রীর কাছে। কিন্তু এসব ফালতো কথা রেখে—

মন্থভাই: ফালতো কথা মানে ? প্রোলোগ না হ'লে গল্পের পাট বদে ? ও ছেলে ছেলে করে বলেই তো দীক্ষা নিয়েছে। মানে দীক্ষা হ'ল means to an end, আর কি।

প্রহলাদ (বিরক্ত)ঃ মিথাক। দিদি অনেক দিন থেকেই গুরু খুঁজছে।

মহভাই ( আতপ্ত ): মিণ্যুক ! বললেই হ'ল ? আমি জ্ঞানি না না কি ? ও যদি শুপু সদ্ওক্তই চাইত, তাহ'লে কি ছুট্ট কাশী ? পুণায় পদ্ধবপুরে নাসিকে কি সব গুরু ম'রে গেছে নাকি ? না। ও যেমন তেমন গুরুর কাছে দীক্ষানিতে চায় নি—চেয়েছিল বিষ্ণৃ ঠাকুরকেই গুরু করতে—তাঁর আশীবাদে সন্থানও মিলবে এই ভরসায়। To kill two birds with one store—এও বুঝালি না ?

প্রহলাদ ঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না দাদা! যাহোক বলো শুনি : তারপরে ?

মছভাই: তার পরে আর কি ? বিফু ঠাকুর আর যাই হোন, ভণ্ড টণ্ড নন। মাছলি ভন্ম তৃকতাক এদবের পাট নেই তাঁর আশ্রমে। করতেন শুধ - আশাবাদ, আর দিতেন একটু গঙ্গাজল। বাদ্। তা গঙ্গাজল তো আমরা সবাই থাই, না হয় সাধুর দেওয়া গঙ্গাজলই একটু মৃথে দেওয়া গেল—পৃড়ি, আমার নয়—গোরীর—কারণ গভ হবার কথা তার, আমার নয়।

মন্থভাই ( স্থর নিচু ক'রে ) । হয় রে হয়। বিশাস করতে কি আমিই চেয়েছিলাম। তবে তুই আর ত্য়ে চার হয় দেখে কী করে বলি পাচ ? Secing is believing —বলে না ? প্রহলাদ: ফের ঠাট্টা ?

মন্থভাই: না ভাই—সত্যি। তবে দেখিদ কাউকে বলে ফেলিস নে con't blab for mercy's sake !—কাল ধাত্রী আসবে শেষ কথা বলতে—তবে সস্তান ওর গর্ভে এসেছে একথার মার নেই।

ছয়

প্রহলাদ কিন্তু কথায় কথায় দেদিন রাতেই সাবিত্রীকে ব'লে ফেলে। আর থাবে কোথায় ? সাবিত্রী রুদ্ধাসে পরদিন সকালেই মহাদেবকে গিয়ে থবর দেয়। মহাদেব চ'টে উঠে বললেনঃ "যত সব বাজে গুজব—কুসংশ্লার! গঙ্গাজলে, ছেলে! দূর্ দূর্। বিশ্বাস করো না মা এসব আধাঢ়ে গল্প। সাধুরা এই সব ফিকিরের জোরেই পরের মাথায় হাত বৃলিয়ে দিব্যি আরামে থাকে। এ-সব গুরুদের ফন্দিবাজি, আজকের দিনে না জানে কে বলো? ওদের ছায়া মাড়ালেও সর্বনাশ হবে, মনে রেখো।"

দাবিত্রী এ-যাত্রা প্রথম প'ড়ে যায় দোটানায়। ওর
মন চায় বিশাস করতে যে, সাধুদের আশীর্বাদে সন্তান আসে,
আসে বন্ধ্যা মার গর্ভেও—যেমন শান্তভূীর গর্ভে এসেছিল—
কিন্তু ওদিকে সাধুদের ছোয়াচে যদি 'সর্বনাশ' হয়—কে
বলতে পারে ১ ভয়টাও তো অমূলক নয়!

পুরো ছদিন দোমনা হয়ে থেকে শেষে আর পারে না, গোরীর কাছে এসে সোজা দরবার করে। গোরী জকুটি ক'রে বলে মহুভাইকে দেখে নেবে—যে কথা দিয়ে কথা রাথে না —আবার কথায় কথায় মেয়েদের ঠেশ দিয়ে বলা যে মেয়েদের পেটে কথা থাকে না ইত্যাদি। সাবিত্রী ভয় পেয়ে বলে: "তোমার ছটি পায়ে পড়ি দিদি—দাদাকে কিছু বোলো না। উনিও কথা দিয়েছিলেন তাঁর কাছে যে কাউকে বলবেন না। এখন সব ফাশ হ'লে আমাকেই শুনতে হবে পাচ কথা। লক্ষ্মী দিদি, আমার ঘাট হয়েছে—আমি কাউক্ষে বলি নি—"

গোরী (হেসে)ঃ কেন মিথ্যে বলছিদ বউ ? মামা-বাবুকে বলিদ নি তুই ?

সাবিত্রী ( অপ্রস্তুত ): তিনি কাউক্ষে বলবেন না।

গোরী: কী ক'রে জানলি ? জানিস না সার্ সন্নিসি তাঁর চক্ষ্শ্ল ? তিনি নিশ্চয় তোকে বলেছেন এসব গুরু-ঠাকুংদের কারসাজি—বলেন নি ? সাবিত্রী (উদ্বিগ্নকর্পে): বলেছেন দিদি। কিন্তু কী হবে এখন ? অপরাধ যখন করে ফেলেছি। (বলেই চোখে আঁচল)

গোরী (প্রশমিত): আচ্ছ। আচ্ছা—হয়েছে। কাঁদিস নে। শোন্ এ-শুভদিনে কি চোথের জল ফেলতে আছে ? সাবিত্রী (সকোতৃহলে জলভরা চোথে হেসে): শুভদিন ? তবে থবরটা সত্যি দিদি ?

গোরী: ইাারে ই্যা—সন্তিয়। কাল পুণা থেকে এক ধাত্রী এসেছিল, সে ব'লে গেছে-প্রায় তিন মাসের হয়েছে।

সাবিত্রীঃ কী আনন্দ দিদি ? (একটু থেমে) আচ্চা দিদি, তিনি কি তৃকতাক জানেন ? পুরিয়া ট্রিয়া বা ভন্ম টম্ম —

গোরী (কপালে ছহাত জোড় ক'রে উদ্দেশ্যে নমন্ধার ক'রে): অমন কথা বলতে আছে ? তিনি মহাপুরুষ— সাক্ষাং দেবতা। যাঁর শুধু আশীর্বাদেই সব হয়, তিনি তুকতাক করতে থাবেন কেন বল্ ? তিনি এমন কি ভূলেও বলেন না যে—তিনি কোনো কিছুরই কর্তা। তাঁর একটি প্রিয় গান—

আমি যন্ত্র যন্ত্রী, আমি ঘর তৃমি ঘরণী আমি রণ, তুমি রখী — যেমন চালাও তেমনি চলি। তুই তো জানিস এ-গানটা।

সাবিত্রীঃ জানি ভাই, কিন্ধ—মানে—গাই না আর আজকাল।

গোরী (হেসে)ঃ কেন ? পাছে প্রহলাদ ঘর ও ঘরণী ছেড়ে বোম বোম করতে করতে গুরুকে সার্থি ক'রে নিজে উন্টো রথ হ'য়ে দাঁড়ায় ?

সাবিত্রী (মুখ নিচ্ক'রে )ঃ বাবা যে বলেন সাবধান হ'তে দিদি! কী করব বলো ?

গোরী (একট় চুপ করে থেকে)ঃ তোরা কি
প্রহলাদকে এভাবে আগলে রাথতে পারবি বৌ? বেশী
চাপ দিলে উন্টো উৎপত্তিই হয়। ভয় করলেই ভয় বেশি
চেপে ধরে—জানিস না কি ?

সাবিত্রী উদ্বিগ্ন: কী করব বলো না দিদি? আমি কি কিছু বৃঝি ?

গোরী: মামাবাবৃকে একটু বোঝাতে চেষ্টা কর যে,

শানুর আশীর্নাদে কথনো অমঙ্গল হয় না। এই তো আমি গুল্দেবের আশ্রমে তিনমাস থেকে এলাম, স্বামীও সঙ্গে ছিলেন প্রায় দেড়মাস। আমরা কি সেথান থেকে দিরে এসেছি, না নৈমিষারণার গুহার গিরে নাক টিপে ব'সে আছি ঘর বাড়ি ছেডে ?

#### সা ত

ওরা চম্কে ওঠে। মহাদেব চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে হাসিম্থে বলেন: "ফিশফিশ ক'রে তুই চক্রীতে কী চক্রান্ত করা হচ্ছিল শুনি ?"

গোরী উঠে হাসিমূথে বললঃ "আস্থন মামাবারু। বস্থন। কতদিন পায়ের ধুলো পড়েনি আপনার জানেন ? এগার দিন। গতপুর্ণিমার পরে আর আদেন নি। আজ একাদশী।"

মহাদেব (সভ্রুন্তে )ঃ তুই বৃঝি একাদশী স্থক করেছিস কাশী থেকে ফেরবার পরে ?

গৌরীঃ ঠিক একাদশী নয়—ফল ও মিষ্টি খাই জ্বেলা। ফল বলতে মনে পড়লঃ কাশী থেকে গুরুদেব খুব ভালো আম পাঠিয়েছেন—বস্তুন কেটে আনি।

মহাদেবঃ না না। এখন আম খেলে আর তুপুরে
কিছুই খেতে পারব না। তোদের মতন খখন তখন খেলে কি আমাদের সয় রে? না, আমি একটা কথা জিজাসা করতে এসেছিলাম—কেবল ভাবছি সোজা জিজাসা করব, না ঘ্রিয়ে?

গোরীঃ আমি কি খুব বাকা মেয়ে মামাবারু? তবে আমি জানি আপনি কেন আজ হঠাং এ-সময়ে এদেছেন। বৌয়ের কগা বিশ্বাস হয় নি. না?

মহাদেবঃ বিশাদ অবিধাদের প্রশ্নই ওঠে না। তবে জানতে চাই কথাটা সতি৷ কি না ?

গোরী ( মুথ নিচু ক'রে )ঃ সতিয়।

মহাদেব (একদৃষ্টে তাকিয়ে)ঃ আনাকে বলিদ নি কেন এতদিন।

গোরী (চোথ তুলে)ঃ এ-জেরার স্থর কেন মামা-বাবু--- খথন এদব কিছই আপনি বিশ্বাদ করেন না?

মহাদেব (বিরদ কঠে): না, করি না। কারণ শুজবে বিশাদ করা আমার স্বভাব নয়। গারী (একটু চূপ ক'রে থেকে)ঃ যদি বলি— গুজবের মধ্যেও অনেক সময় সত্যের দেখা পাওয়া যার ?

মহাদেব : না, যায় না। কারণ এসব ভণ্ড তপস্বীরা ভেল্কি দেখিয়ে বা তুকতাকের জোরে গোবেচারিদের যে ভাবে ধাপ্পা দেয়, তার মধ্যে সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে না।

গোরী: নাজেনে মানীলোকের অপমান করতে নেই মামাবার।

মহাদেব: অপমান মানে? এ যুগে—

গৌরী: শুরুন মামাবানু, ভেল্কিওয়ালারা গোবেচারিদের ধাপ্পা দেয় এইই একমাত্র সত্য নয়। বুদ্ধিমান্
শোয়ানরাও যোগী তপদীদের মধ্যে এমন অনেক কিছু
দেখেছেন যা তাঁরা মানতে বাধ্য হয়েছেন—এয়্গেও।

মহাদেবঃ ডিশমিশ। আমি চাই প্রমাণ— !ata, তথ্য।

ংগারীঃ শুধু তথ্য প্রমাণ নিয়ে কী হবে মামাবাবু, যথন মহাপুরুষদের কাছে চাইলে পাওয়া যায় আরো ভারিকি বস্তু।

মহাদেব (তীক্ষ কঠে): আরো ভারিকি বস্তু? কী শুনি ?

গোরী: তত্ত্ব।

মহাদেব: তত্ত্ব তোর কি গুরুকরণ ক'রে রাতা-রাতি মাথা থারাপ হয়ে গেল না কি ?

গোরী: মাথা থারাপ আমার হয় নি মামাবারু।
হয়েছে আপনার মাথা গরম। নৈলে এমন ইঙ্গিত করতেন
না যে, আপনি যা দেখেন নি,তা আর কেউই দেখে থাকতে
পারে না—কিলা দেখে থাকলেও তার নাম ভেন্ধি,
তুকতাক।

মহাদেব ( আতপ্ত )ঃ তেন্ধি নয় তো কী শুনি ? গঙ্গা-জলে বন্ধ্যার সন্তান হয় এও মানতে হবে ? আকাশে গাছ হয় কথনো ?

भौतौः यि वित इत्र ?

মহাদেব: কী ? আকাশে গাছ ?

গোরী: না। বন্ধার সন্তান—সাধুর আশীর্বাদে।

মহাদেব ( রুষ্ট ): ননসেন্স ! যত সব হাম্বাগ্ !

গোরী (শাস্ত কিন্ত দৃঢ় স্বরে): মামাবার রাগ করতে চান করুন—কিন্ত প্রহলাদের মন সাধু সন্ন্যাসীর দিকে সহক্ষেই ঝোঁকে ব'লে তাঁদের অকারণ গালিগালাজ। করবেন না লক্ষাটি! সাব্দিন্দা করার প্রত্যবার আছে— বিশেষ করে গুরুদেবের মতন মহাপুরুষের নিন্দা—িষিনি শুরু নিভে জাল সাবুই নন—তার উপর সত্যি মহাত্মা— উদার, জ্ঞানী, দীনবন্ধ।

মহাদেব ঃ ফুঃ! জ্ঞানী হ'লে কি তিনি বলতেন যে, তাঁর দেওয়া গঙ্গাজলে বন্ধা। মেয়ের গর্ভে সন্তান আদে ?

গোরী: তিনি একটিবারও এমন কথা বলেন না। তবে যাদের গর্ভে সন্তান এসেছে তাঁর আশীর্বাদী গঙ্গাঙ্গলে, তারা যদি একাহার দেয় ?

মহাদেব ঃ বাজে বকিদ নি। তুই দেখেছিদ এমন কোনো মেয়েকে ?

গোরী (একটু চুপ ক'রে থেকে)ঃ যদি ধকন আমার নিজের কথা বলি ?

মহাদেব : তুই কি সত্যিই ক্ষেপে গেলি গৌরী ? এই সেদিনও বদের একজন মস্ত ডাক্তার ব'লে গেলেন আমাকে যে তুই আর বৌমা বন্ধা।

গোরী: তবে গুন্ধন মামাবাবু। কাল এক ধাত্রী এদেছিল। বোকে দেই কথাই বলছিলাম—তাকে জিজ্ঞানা করবেন। কেবল অন্তরোধ আপনি নিজে বিশ্বাস করতে না চান —থাকুন নিজের অবিশ্বাস নিয়ে। কেবল আমার সামনে আমার গুক্তনিল। করবেন না—ত্টি পায়ে পড়ি।

ব'লে প্রণাম ক'রেই চোথে আঁচল দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মহাদেব থানিকক্ষা বিহবেল হ'য়ে ব'লে রইলেন, তারপর দাবিত্রীকে জিজ্ঞাদা করলেন: "ব্যাপার কা বোমা ?"

সাবিত্রী (মুথ নিচু ক'রে): দিদি পেয়েছে যা চাইছিল।

মহাদেব (বিশ্বিত): সত্যি ? ঠিক জানো ? সাবিত্রী (মৃত্ স্থরে): ধাত্রীকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা

করলেই জানতে পারবেন।

দেদিন রাতে মহাদেবের চোথে ঘুম আদতেই চায় না। কত কী যে হিজিবিজি চিন্তা! এ কথনো হয়? গৌরী বন্ধ্যা—একাধিক ডাক্তার ও ধাত্রীর মূথে শুনেছেন তিনি স্বকর্ণে। দ্র! অনেক বংসর বাদে কথনো কথনো তো এম্নিতেও মেয়েদের সন্থান হয় হঠাং। তাঁর নিজের স্থীরই তো হয়েছিল। সেই সন্ন্যাদীর ভন্ম আর গঙ্গাজ্পরে কথা মনে প'ড়ে যেতেই সে-চিন্তাকে সরিয়ে দিলেন। মান্থয় বা দেখতে বা শুনতে চায় না তাকে দাবিয়ে রেথে বা সোজা ডিশুমিশ ক'রে ভাবে পার পাবে। কিন্তু হায় রে পার পায় না, সার হয় শুরু অশান্তি—মনের ভারের দক্ষণ। মহাদেবের মন ভার হ'ল। তথন কথে উঠে অহ্য যুক্তি পাড়লেন। যদি গৌরী সত্যিই গর্ভবতী হ'য়ে থাকে, তবে বলতেই হবে ডাক্তার ভূল ক'রে গৌরীকে বন্ধ্যা বলেছিল—এমন তো কতই ভূল হয় ডাক্তারের। To err is human, নয় কি 
 তবু মনের কোণে সংশয় যায় না। পুণার ত্ত্জন মস্ত ধাত্রীও বলেছিলেন—গৌরী বন্ধ্যা। শুপু ডাক্তারই তো নয়। তবে

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে প'ড়ে দেখলেন স্বপ্ন। গৌরীর ঘরে আজই দেখেছিলেন ফটো—বিফ্ ঠাকুরের। স্বপ্নে দেখলেন অবিকল সেই মূর্তি—গৌরকান্তি, সাদা চূল, সাদা দাড়ি।

চেঁচিয়ে উঠলেন ভয়ে।

প্রহলাদ ও সাবিত্রী পাশের ঘর থেকে ছুটে এলঃ "কী বাবা!"

মহাদেব বিব্রত স্থারে বললেন ঃ "কিছু না, এম্নি একটা বাজে স্বপ্ন শ্যা ঘুমো গো।"

#### আট

মহাদেব প্রদিন উঠেই মন্থভাইকে তল্প করলেন।
মন্থভাই এদে প্রণাম করতেই বল্লেন: "বোদো বাবা।
বিশেষ কথা আছে।"

মহুভাই: জানি, গৌরী বলেছে কাল্টু।

মহাদেব: বলেছে তো। কিন্তু স্ত্যি, না কল্পনা ?

মন্থভাই (চটুল হেদে): কল্পনা নয় শুর! এ-যাত্রা আমাদেরই হার। The faithful have won.

মহাদেব ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) ঃ মানে—ভোমার বিশ্বাস হয়েছে ?

মহভাই: বংশরক্ষা হ'তে চলল—তনু বিশ্বাস হবে না স্থার ? ঐ—গোরীও এসেছে—কিছু বলতে চায় স্থাপনাকে। গোরী ও দাবিত্রী ঘরে ঢুকতেই মহাদেব বললেন:
"এদো মা। কেবল…মানে…তুল হয় নি তো ধাত্রীর ?"

সাবিত্রীই ও'র হ'য়ে জবাব দিল: "না বাবা! আজ

সকালে উনি টেলিফোন করছিলেন নিজে। ধাত্রী
বলেছে—ভুল হ'তেই পারে না।"

মহাদেব (স্তম্বিত): কিন্তু — কী বলো মন্ত্ৰাই ?

মন্ত্ৰাই (চটুল হেনে): আপনার ভাষায় বলতে হ'লে
—ব্যাথ্যা প'ড়েই আছে—মানে, কাকতালীয়—coincidence; তবে কাক আস্কুক বা না আস্কুক, তালটা যে
পড়েছে এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই শুর।

গোরীঃ একটা কথা বলব মামাবারু?

মহাদেব ঃ কী ণু

গোরী: রাগ করবেন না --কথা দিন আগে।

মহাদেবঃ কী এমন কা। ভূনি ?

গৌরীঃ অনর্থক কেন এত কট্ট সইছেন, মামাবার ? বৌকে একবার কাশী পাঠিয়ে দিয়েই দেখুন না। আমার মনে হয় তাতে সব দিক দিয়েই ভালো হবে।

মহাদেব ঃ কী যে বাজে বকিদ ? তিনি কি প্রজাপতি না কি—বে গঙ্গাজলের জাত্তে যত ইচ্ছে প্রজা স্ঠি করতে পারেন ? সাক্ষাং দক্ষ, না স্বয়স্তব মহ ?

মন্থভাই: শুর্! আমি স্বভাবে পাষ্ড, জানেনই তো।
কিন্তু এষাত্রা irrcv rent হওয়া সত্তেও একটু নাজেহাল
হ'য়ে পড়েছি ব'লেই বলছি—এত ভয় পাবার কিছু নেই।
তিনি—মানে গুকদেব —নাগা সন্নিদি নন। আমাদেরই
মতন সংসারী—স্বচক্ষে দেখে এসেছি। গুধু স্বী নয়, একটি
ছেলেও আছে তার—বারো তেরো বছরের। আমাকে
বলেছেন যে তিনি গৃহস্বাশ্রমে বিশ্বাদ করেন। (গৌরীকে)
কার গল্প করছিলেন মহাভারত থেকে প

গোরী: থেতকেতু আর স্থবচনার। শান্তিপর্বে পাবেন মামাবার। বলছিলেন—শ্লোকত্টি আমি মৃথস্থ করেছি আপনাকে বলব ব'লে। ভীম যুধিষ্টিরকে বলছেন:

ভর্তা চ তাম্ অমুপ্রেক্ষা নিত্যনৈমিত্রিকাদিতঃ।
পরমাত্মনি গোবিন্দে বাস্ক্দেবে মহাত্মনি ॥
সমাধার চ কর্মাণি তন্মরত্বেন ভাবিতঃ।
কালেন মহতা রাজন্ প্রাপ্রোতি পরমাং গতিম্॥
সাবিত্রী (সকৌতুহলে)ঃ মানে কি দিদি ?

পোরী: মানে খ্ব সোজা বৌ। গুরুদেব বলেন—
আমাদের শাস্ত্রে নানা মৃনিই বিধান দিয়েছেন যে, স্বামী স্ত্রী
যদি ভগবানের কথা ভেবে তন্ময় হ'য়ে নিত্যকর্ম তাঁকেই
নিবেদন ক'রে সংসার চালায়, তাহ'লে শেষরক্ষা হবেই—
মানে, পর্মা'গতি অবধারিত—মেমন হয়েছিল এই ধর্মপ্রাণ
দম্পতীর। তাই বলি মামাবাবু অকারণ কেন ভয়
পাচ্ছেন 
প্রস্থাদও চায় সাধু সন্মাসীর সঙ্গ। রাশ ক'ষে
ক'ষে কতদিন অনিবার্গকে ঠেকিয়ে রাথবেন 
প্রতার চেয়ে
ছেড়ে দিয়েই দেখুন না একবার।

মহাদেব : তুই কি বলতে চাস—ে বীমা কাশী গিয়ে তোর গুরুদেবের কাছে দরবার করলেই পাবে যা চাইছে ? গৌরী : আমি তো পাগল হইনি মামাবাবু যে, এমন কথা বলব এত জোর ক'রে। তবে এতে যথন লোকদান হবার কোনো আশকা নেই—তা ছাড়া তিনি ষথন খাঁটি

সাধু—বহুলোকের মঙ্গল করেছেন সবাই জানে—তথন তাঁর

আশীর্বাদে শুধু প্রহুলাদেরই সর্বনাশ হবে—এ কথনো হ'তে
পারে ?

মহাদেব ( একটু চুপ ক'রে থেকে ): আচ্ছা, তোরা ষা, আমি একটু ভেবে দেখি।

কয়েকমাদ বাদে যথাকালে গৌরীর জন্মাল একটি মেয়ে। কী স্থানর শিশু···কোকড়া কোঁকড়া চুল—আর রং যেন ফেটে পড়ছে···ছধে আলতায় মেশানো।

প্রহলাদই ওর নাম দিল…রমা। বলল: এমন লক্ষী প্রতিমার কি আর কোনো নাম মানায়?

ক্রমশঃ

## इंडि पिन

#### হাসিরাশি দেবী

আবার দিনের স্থ্য অন্ধকার রাতের পাহাড়
পার হ'য়ে দেখা দিল। চারিদিককার
নীল আর হলুদ-সনুজে,—
আর একদিনের চেনা ফেরে খুঁজে খুঁজে
আজকের মন।
হয়তো এ বৃথা!—অকারণ,—
তব্ও তা ভাল লাগে,—করি অন্থভব,—

হংতো এ বৃথা !—অকারণ,— তবুও তা ভাল লাগে,—করি অস্কৃত্ব,— আর এক দিনের হাসি, অশ্রু আর আনন্দ-উৎসব।

সেদিনের আলোছায়া, সেদিনের সবুজ সে ঘাস, সকাল তুপুর ছোঁয়া দিনাস্তের নিঃশব্দ আখাস ভূলে-থাকা মনটাকে ছুঁমে চলে যায়।
হঠাং চমক লাগে। এক ঝাঁক পাথী যেন উড়ে—
চ'লে যায় দূর থেকে দূরে।
ওদের ডানায়,—
থেন কি স্থরের রেশ! তার ছেঁড়া শ্বৃতির বীণায়
হঠাং আঘাত করে। হঠাং মনের কোন নদী—

বালির বাঁধন ভাঙ্গে। বন্ধস্রোত ফিরে পায় গতি।

কী এক মায়ায়---

তব্ এদিনের স্থা ভেদ করে রাত্তির জঠর
আবার উদয় হ'ল। আবার রথের পরে তার
জয়ের নিশান দেখি। মনে হয় সাত রং দিয়ে—
আবার সে দিয়ে যাবে এ মাটি ভরিয়ে।

## শিপ্স-বিরোধ ও শিপ্সে শান্তি

শ্রীদমর দত্ত

শিল্পে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম টেড্
ভিস্পিউট এ্যাক্ট (Trade Dispute Act ) নামে আইন
প্রণাদিত হয়। তারপর অনেক গুলি ছোট ছোট প্রাদেশিক
এবং কেন্দ্রীয় আইনের সৃষ্টি হয়। অবশেষে শ্রমিক-মালিক
বিরোধ নিম্পত্তির ব্যাপারে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ইগুাষ্ট্রীয়াল ভিস্পিউট এ্যাক্ট (Industrial Dispute Act ) নামে রচিত
একটি যুগান্তরকারী আইন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।
শিল্পবিরোধ মীমাংসা এবং ভবিদ্যুৎ বিরোধের পথ বন্ধ
করবার উদ্দেশ্যে এই আইনটির পরিপ্রেম্পিতে কতকগুলি
প্রণালী উদ্বাবিত হয়। যেমন (ক) ওয়ার্কস কমিটি (থ)
বোর্ড অব কনসিলিয়েশন (গ) কোর্ট অব ইনকোয়ারী এবং
(ঘ) ইগুাষ্ট্রীয়াল ট্রাইবুনাল।

উপরোক্ত আইন অমূদারে শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রথম পর্যায়ে ওয়ার্কদ কমিটির কাজের ব্যবস্থা আছে। এই কমিটির কাজ—বিবাদমান তুই পক্ষের মধ্যে সম্প্রীতি কিরিয়ে আনার উপায় উদ্ধাবন করা এবং বিবাদের জন্ম শিল্পে যাতে কাঞ্জের অবনতি না ঘটে দেদিকে দৃষ্টি রাখা। এ বিষয়ে ওয়ার্কস কমিটির চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে কনসিলিয়েশন অফিসারদের ওপর বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা এবং এরপর ও যদি বিরোধের অবসান না হয় তাহলে রেল, থনি, তৈল, ব্যান্ধ, ইনসিওরেন্স ইত্যাদি শিল্পের বিরোধ—বোর্ড অব কনসিলিয়েশনের নিকট প্রেরিতব্য হয়। এতেও যদি বিরোধের নিষ্পত্তি না হয় তা-ছলে কোর্ট অব ইন্কোয়ারী এবং তারপর শিল্পবিরোধ ট্রাইবুনালের নিকট বিবাদ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টি বিচারের জন্মে পাঠাতে পারা যায়। কনসিলিয়েশন বোর্ডে না পাঠিয়েও সরকার বিবাদটিকে সরাসরি শিল্প টাইবুনালের নিকট বিচারের জন্ম পাঠাতে পারেন। জনকল্যাণমূলক কর্মে শিল্প-বিরোধ মীমাংসার জন্ম এই প্রক্রিয়াগুলি বাধ্যতা- মূলক এবং অক্যান্ত কর্ম সম্বন্ধীয় বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে এগুলি স্বেচ্ছামূলক।

১৯৪৭ খুষ্টাব্দ থেকে আলোচ্য মূল আইনটির সঙ্গে বহু সংশোধনী ধারা যুক্ত হয়েছে। ১৯৫০ সালের ইণ্ডাষ্টীয়াল ভিদ্পিউট ( এ্যাপেলেট ট্রাইব্নাল ) এাক্টি অহুসারে আপীল ট্রাইবুনাল গঠিত হতে পারতো। **শ্র**মিক-আ**দালত** ( Labour Court ), শিল্প আদালত ( Industrial Court ), এবং শিল্প-ট্রাইবুনাল (Industrial Tribunal) রোয়েদাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষ বিবাদ**ম্লক** বিষয়গুলির পুনর্বিবেচনার জন্ম আপীল করতে পারতেন। কিন্তু ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের সংশোধনী ধারার বলে আইনটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিদ্পিউটদ্ ( এাামেণ্ডমেন্ট এ্যাণ্ড মিদলেনিয়াদ প্রভিসন্স্ ) এগক্ত (Industrial Disputes Amendment and Miscelleneous Provisions Act ) নামে রূপান্তরিত হয়। এই এাাক্ট আপীল ট্রাইবুনাল বাতিল করে দেয় এবং শ্রমিক আদালত ( Labour Court ), শিল্প-আদালত (Industrial Tribural) ও জাতীয় फ्रोहेन्नांन ( National Tribunal ) शर्रातन निर्देशन (मञ् ।

১৯৫৬ দালের উল্লিখিত নতুন আইন অন্থলারে বিরোধের গোড়ার দিকের ছোট ছোট অভাব অভিযোগ দ্রীকরণের ভার শ্রমিক-আদালতের ওপর দেওয়া হয়েছে। এই এাক্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তপশীলে বর্ণিত বিরোধণ্ডালি অর্থাং বেতন, বোনাদ, কাজের দময়, ছাটাই ইত্যাদি দম্মীয় দ্বি-পাক্ষিক দ্বন্দ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রাইবুনাল কর্তৃক মীমাংদিত হ'বার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থ দংশ্লিষ্ট দর্কপ্রকার শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিপ্পত্তির কর্ম্ম এবং দায়িত্ব জাতীয় ট্রাইবুনালের ওপর শ্বস্ত হয়েছে।

এ কথা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে ১৯৪৭

খুষ্টাব্দের ইণ্ডাষ্ট্রীনাল ভিদ্পিউট এ্যাক্ট নামে স্থপরিচিত আইনটি শিল্প-বিরোধ মীমাংশার ব্যাপারে এক অভিনধ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে। যদিও আইনটির অন্তর্গত কতকগুলি গলদ শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিপ্পত্তির কাজ স্থাপন্স করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িছেছিল, তথাপি এই আইনটির আন্তর্গলা ১৯৪৭ খুষ্টাব্দের পরবর্তীকাল থেকে প্রথম কয়েক বংসর শিল্প-বিরোধ ক্রমশঃ কমে এসেছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবির্ধে আইনটি মূল আইনের গলদগুলি দূর করার পরিবর্তে আরো অনেক অন্থবিধার স্বৃষ্টি করেছে। সেইজন্ত ১৯৫৬ সালের পর থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বিরোধের সংখ্যা কিভাবে সেড়েছে নিম্নোল্ধত পরিসংখ্যান থেকে সে সহন্দে মোটাম্যটি একটা ধারণা করা যেতে পারে।

| বংসর   | বিরোধের সংখ্যা |
|--------|----------------|
| \$36.9 | <b>३२०७</b>    |
| 1369   | ১৬৩০           |
| 13 (b  | \$648          |
| 5966   | <b>১৫</b> ৩১   |
| \$5%°  | >৫৫৬           |

উপরোক্ত তালিকা পাঠে দেখা যায় যে ১১৫৬ সালের পর থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যান্ত বিরোধের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেডে গেছে। কিন্তু ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে অপেক্ষাকৃত ক্ষে গ্রেছে। অবশ্য ১৯৫৬ সালের পরিসংখ্যার সঙ্গে তুলনা कदरन (मथा घारन (य ১৯৫৯ এবং ১৯৬० मारल विरवारधत সংখ্যা কমেনি। কিন্ত ১৯৫৭ সাল অথাৎ যে সালে সংশোধিত নতুন আইন জন্ম নিল- ঠিক তার পরবর্ত্তী বংসরের তুলনায় ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে বিরোধের সংখ্যা এই কমে ষাওয়ার কারণ যথাস্থানে আলোচিত হবে। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার শিল্প-বিরোধ আইনের যে সংশোধন করেন সেটাকে সংশোধন না ব'লে একটা নতুন আইন বলাই যুক্তিসঙ্গত। কি নীতির দিক থেকে, কি বিধি-বিধানের দিক থেকে, এটা প্রায় একটা নতুন আইনের মত। একথা অনস্বীকার্য্য যে শ্রমিকের স্থবিধার জন্ম আগেকার শিল্প-বিরোধ আইনের মধ্যকার অনেকগুলি অস্তবিধা বর্তমান আইনে দূর করা হয়েছে। ধেমন---ট্রাইবুনাল ব্যবস্থাকে নিশ্ত ও স্ক্রিয়

করার জন্ম তিন ধরণের টাইনুনাল; বিনা নোটপে কোন শ্রমিকের কার্যা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করার বিধান; ষ্ট্রান্তিং অধার সময়ে আপত্তি উথাপনের অধিকার স্থীকার; আইনভঙ্গকারী মালিকের শাস্তি-বিধানের জন্ম আথিক জরিমানা ছাড়াও কারাদণ্ড বিধানের প্রবর্ত্তন ইত্যাদি। শ্রমিক স্বার্থের দিক থেকে এগুলি সবই ভাল। কিন্তু এই কতকগুলি ভাল ব্যবস্থার অন্তর্গালে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এমন কতকগুলি মারাত্মক বিধি-বিধান রাখা হয়েছে, যার ফলে সামগ্রিক বিচারে এটি মালিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে ব'লে মনে হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আইনের পরিবর্ত্তিত ৩৩ ধারা সবচেয়ে মারাত্মক। कान शिल्ल-निर्दाय द्वाञ्चनारलय विज्ञासीन थाका कालीन অবস্থায় বিরোধ-সংশ্লিষ্ট কোন শ্রমিককে মালিক বরখাস্ত করতে পারবেন না। যদি তা করতে হয়, তাহলে আগে ট্রাইবুনালের অন্ত্র্যতি নিতে হ'বে। শিল্প-বিরোধ আইনের ৩৩ ধারায় এই বিধান থাকায় বিরোধরত শ্রমিকেরা মালিকের প্রতিশোধ স্পৃহার হাত থেকে এতদিন রক্ষা পেয়ে এদেছে। ধদিও কোন কোন ক্ষেত্রে মালিক এই বিধান অমাত্ত ক'রে শ্রমিকের ওপর প্রতিশোধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছেন এবং যদিও ট্রাইবুনালের কাছ থেকেও দব দময় শ্রমিকেরা স্থবিচার পায়নি, তবুও এই আইনের নৈতিক সমর্থন শ্রমিকদের পক্ষে থাকায় মালিকদের আক্রমণ অনেক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। টেড ইউনিয়নের দাবি ছিল এই আইনটিকে আরও ক্রটিহীন করা -- যাতে মালিক পক্ষ কোন রকমেই শ্রমিকের ওপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না পারে।

কিন্তুন আইনে ঠিক উল্টো ব্যবস্থা করা হোলো।
বর্তুমান ৩৩ ধারা অন্থায়ী ট্রাইবুনাল চলাকালীন ও
বিরোধসংশ্লিপ্ত শ্রমিকের কার্য্যব্রব্যা পরিবর্ত্তন করার
বা তাকে বরখান্ত করার অধিকার মালিককে দেওয়া
হয়েছে। কয়েকটি দর্ভ অবশ্য আরোপ করা হয়েছে।
কিন্তু দর্ভগুলি ছারা শ্রমিকের পূর্ব্ব অধিকার রক্ষিত হয়
নি। যেমন—বরখান্তের পরই বরখান্তের কাজটি অহ্বমোদনের জন্ম ট্রাইবুনালের কাছে দরখান্ত করতে হবে।
আগে অন্থুমোদন নিয়ে তবে বরখান্ত নয়। আগে বরখান্ত করে তারপর বরখান্ত অন্থুমোদনের জন্ম

বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়।
বর্থাস্ত ছাড়া অন্থ ব্যবস্থায় অর্থাং শ্রমিকের কাজের পরিবর্ত্তন করতে চাইলে (অর্থাং ডিপার্টমেন্ট বদল, মজুরি
সংক্রাস্ত পরিবর্ত্তন বা অন্থ কিছু) তাও মালিক ট্রাইব্নালের বিনা অন্থমতিতে করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সর্ত্ত
হবে। এই সর্ত্তিও অর্থহীন। কারণ ট্রাইব্নাল বন্ধক্ বা
না বন্ধক্, ষ্ট্রাপ্তিং অর্থার অন্থবায়ী কাজ সর্ব্বদাই মালিককে
করতে হয়। তাই এই সর্ত্ত্বারা নতুন কিছু স্থবিধা
শ্রমিকেরা পায়নি। বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন
প্রশ্লেই উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করার অধিকার
মালিককে দেওয়া হয়েছে, বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্লে
আাগেকার মতই ট্রাইব্নালের অন্থমতি-সাপেক্ষভাবে কাজ
করতে হবে।

এই সভঁটি আপাতদৃষ্টিতে ভাল, কিন্তু এটিও মস্ত বড় একটি ফাঁকি।

৩৩ ধারার রক্ষাকবচট আগেছিল বিরোধ সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের জন্ম। এখন সেটা করা হয়েছে বিরোধ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্লের জন্ম। এই পরিবর্তনের স্থযোগ নিয়ে বিরোধ-সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে বিপর্যান্ত করার চেষ্টা মালিক সহজেই করতে পার্বেন। আগের আইনে সে স্থযোগ মালিকের ছিল না। এই রকম একটি স্থযোগের জন্মই মালিকেরা বছদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। নতুন আইনের মাধ্যমে সরকার তাঁদের সেই স্থযোগ দিয়ে দিলেন।

এর পরের কথা হচ্ছে রক্ষাপ্রাপ্ত (protected)
শ্রমিকদের জন্ত নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন নাকরে পুরাণো
ব্যবস্থাই চালু রাখা। এটি অবশ্ত মন্দের ভাল। ইউনিয়নের
কিছু কন্মীও যদি এই আক্রমণাত্মক ধারা থেকে রক্ষা পায়,
তা মন্দ কি ? কিন্তু ভালর সঙ্গে সঙ্গে একটা মন্দও এই
ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। এটি হচ্ছে—এই ব্যবস্থাকে উপলক্ষ
করে শ্রমিকদের মধ্যে একটি বিভেদ স্পষ্টি করার অপচেষ্টা
স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল কথনই এড়িয়ে যাবে না। রক্ষাপ্রাপ্ত
শ্রমিক হিসেবে কাদের গণ্য করা হবে, এই প্রশ্ন নিয়েও
স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল শ্রমিক-এক্যে ভাঙ্গন ধরাতে ইতন্ততঃ
করবে না।

বর্থান্তের ব্যাপারে এই রক্ম একটা দর্ভ আছে যে,

বরথান্ত শ্রমিককে এক মাদের মাহিনা দিতে হবে। কিন্তু বরথান্ত করা যাবেনা, আর একমাদের মাহিনা দিয়ে বরথান্ত করা চলবে—এ হুটো এক জিনিষ নয়। একমাদের মাহিনার বিনিময়ে কোন শ্রমিকই চাকুরী খুইয়ে আনন্দ অহুতব করেনা। নহুন আইনে আপীল ট্রাইবুনালের অন্তিম্ব বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে! এই ব্যবহা শ্রমিকস্থার্থের পরিপন্থী। যদিও আপীল ট্রাইবুনালের শুনানী এবং রায়দান দীর্ঘ সময় এবং প্রচুর অর্থবায়সাপেক্ষ, তথাপি বিরোধ নিপ্রতির ব্যাপারে ভায়বিচার লাভের জন্ম আপীল ট্রাইবুনাল বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এতে এক ট্রাইবুনালের কাছ থেকে স্থবিচার পাবার সম্ভাবনা থাকে।

শুধু এই নয়। এই সংশোধিত আইনবলে সরকার টাইবুনাল প্রদত্ত রায়টির রদবদল কর্তে পারেন। এমনকি রায়টিকে সম্পুর্ণরূপে বাতিলও করে দিতে পারেন।

সংশোধিত নতুন আইনের এই তে। গেল সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। এথন আসল কথা আলোচনা করা যাক।

১৯৪৭ খুষ্টাব্দের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিসপিউট আক্টের স্বচেয়ে যেটি বড় গল্দ, সেই গল্দটাই সংশোধিত আইন দারা দুরীভূত হয়নি। বাধাতামূলক মালিকের সাহায্যে শ্রমিক-মালিক বিরোধজনিত সমস্তার সমাধান করাই হোলো ১৯৪৭ সালের আইনের উদ্দেশ্য। এই বাধ্যতামূলক ব্যব-স্থার জন্ম বহুওণ থাকা সত্ত্বেও এই আইনটি সম্প্রতিকালে অথ্যাত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আপোষ-আলাপ-আলোচনা ও স্বেচ্ছামূলক-সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৬ দালের সংশোধিত আইনে বাধ্যতামূলক দালিশের বারাই বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে: আধুনিক কালে বাধাতামূলক দালিশের দারা শিল্পবিরোধ সমস্তার সস্তোষ-জনক সমাধান করা সম্ভব নয়। কোন বিশেষ ধরণের বিরোধের জন্ম বাধাতামূলক সালিশের প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বাধ্যতামূলক দালিশই শিল্পবিরোধ মীমাংসার প্রকৃত্ত পন্থা। শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে জিনিষটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—তা হোলো বিরোধ-বিহীন শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা। ( অবশ্য বর্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে)। দ্বিপাক্ষিক

আলাপ-আলোচনায় অথবা স্বেচ্ছামূলক দালিশী ব্যবস্থায় এই সহযোগিতা আনা দম্ভব। পারম্পরিক বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে শ্রমিক-মালিক উভয়পক্ষ পরস্পরের স্থবিধা অস্থবিধা উপলব্ধি করে শিল্প দম্পনীয় কোন সমস্থার সমাধানের জন্ম একটি যৌথ কর্মস্থচী গ্রহণ করতে পারেন। এতে যৌথকল্যাণের ক্ষম্পথ উন্মূক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বাধ্যতামূলক দালিশের ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি তো হ্বেইনা, বরং তুই পক্ষের মধ্যে বৈরীভাবাপন্ন উত্তেজনার আগুনের তেজ ক্রমশং বাড়তে থাকবে।

স্বেচ্ছামূলক দালিশী দম্বন্ধে ভারত দরকারের নীতি অম্পর্ট না হলেও বলিষ্ট নয়। সরকার অবশ্য অক্যান্য উপায় অবলম্বন করে শিল্পবিরোধের সংখ্যা কমিয়ে এনে শিল্পে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্ম সচেষ্ট। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বেতন বুদ্ধি প্রশ্নেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিরোধের স্তরপাত হয়ে থাকে। সেই জন্ম সরকার বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিকে বিশেষ প্রাধান্ত দিয়েছেন। ওয়েজেস্ কমিটি ( Wages Committee ) এবং ষ্টাডি গ্রুফ অন ওয়েজেস্ (Study Group on Wages) এর কাছ থেকে মূল বেতন নির্ণায়ক কতকগুলি মুপারিশ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক প্রকার শিল্পে নিযুক্ত কম্মসারীদের বেতন নির্দ্ধারণের জন্ম ত্রি-পাক্ষিক বেতন বোড'( Tripartite Wages Board ) প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এতথাতীত এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে যে বিভিন্ন শিল্পোতোগে যুক্ত ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠিত হবে এবং এর ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধাস্থ বাবধান ক্রমশঃ দূর হয়ে গিয়ে সৌহাদ্দা প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৯৫৮ সালের মে মাসে নৈনিতালে অন্তর্গিত ষোড়শ ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে (16th Session of Tripartite Indian Labour Conference) শ্রমিক এবং মালিকদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক একটি আচরণ বিধি (Code of Discipline) গৃহীত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিক পক্ষের দায়িত্ব ও অধিকার এই কোডে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। শিল্পে শৃদ্ধালা রক্ষা এবং বর্ত্তমান তিক্ত সম্বন্ধ দূর করে শান্তি এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্ম শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষ নিয়লিখিত সর্ত্তিলি মেনে নিয়েছেন:—

(ক) শিল্পসম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে একতরফা কর্ম

পন্থা গ্রহণ করা চলবে না; নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ে শিল্প বিরোধের মীমাংসা করতে হবে।

- (থ) শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তির জন্ম যে সমস্ত প্রক্রিয়া বর্ত্তমান সেই প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে যত শীঘ্র সম্ভব বিরোধের মীমাংসা করতে হবে।
- ্গ বিনা নোটিশে ট্রাইক অথবা লক-আউট কর। চলবেনা।
- (ঘ) শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে শিল্পসংক্ষীয় কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে কিংবা অভাব-অভিযোগজনিত বিরোধ অথবা অন্ত কোন বিষয় সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হলে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা কিংবা স্বেচ্ছামূলক সালিশের সাহায্যে মতভেদ দূর অথবা বিরোধের মীমাংসা করতে হ'বে।

কোন পক্ষই বলপ্রয়োগ, ভীতিপ্রদর্শন, পীড়ন-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন না অথবা কর্ম সম্পাদনের গতি হাস করবেন না।

- (চ) উভয় পক্ষ মামলা-মকর্দমা, ট্রাইক এবং লক-স্বাউট এড়িয়ে চলবেন।
- (ছ) পারস্পরিক সহযোগিতা ও গঠনমূলক কর্মপন্থ; অবলম্বনের জন্ম উভয় পক্ষ সচেষ্ট থাক্বেন।
- ্জ) উভয় পক্ষের সম্বতিক্রমে এমন কর্মপন্থা গৃহীত হবে, যার ফলে অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে অন্তুসন্ধান করা এবং জ্বঁত মীমাংসিত হওয়া সম্ভব হয়।
- (ঝ) উভয় পক্ষই বিভিন্ন পর্য্যায়ে অভাব-অভিযোগ
  দূরীকরণের কর্মব্যবস্থা মেনে চলবেন এবং এমন কোন স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ করবেন না যাতে গৃহীত কর্মব্যবস্থা
  অমান্ত করা হয়।

যে কথা আগেই বলেছি যে ১৯৫৬ সালের পর থেকে
১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত বিরোধের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়ে
১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালে ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালের
তুলনায় কমে গেছে। এই কমে যাবার কারণ আচরণবিধির প্রতি উভয় পক্ষের আহুগত্য প্রদর্শন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে
বাঙ্গালোরে অহুষ্ঠিত উনবিংশ শ্রমিক সন্মেলনে (19th

Session of the Tripartite Indian Labour Conference) ভারতের শ্রমমন্ত্রী এই কথা ঘোষণা করেন যে আচরণ-বিধি বিভিন্ন শিল্পে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে কর্মাদিবদের অপচয়ও অনেকাংশে কমে গেছে। কর্মাদিবদের অপচয় কেমনভাবে কমেছে, নিম্নলিখিতপরিসংখ্যান থেকে তা অনেকটা বোঝা যাবে:—

|                 | 4366 | 6966 | ১৯৬৽ | 1997 |
|-----------------|------|------|------|------|
| প্রথমার্চ্বে—   | 89   | ٥١ - | २२   | 20   |
| দ্বিতীয়াৰ্দ্ধে | ৩১   | २৫   | 55   | _    |

( উপরোক্ত সংখ্যাগুলি লক্ষের অঙ্কে )

যদি আচরণ-বিধি ত্'তরফ থেকে আন্তরিক ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহলে পারস্পরিক ভয়, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাদ দূর হয়ে গিয়ে আলাপ-আলোচনার পথ স্থাম হয়ে যাবে ব'লে মনে হয়।

এমনিভাবে দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপন এবং শিল্পে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্তে ভারত-সরকার সচেষ্ট, কিন্তু আমাদের দেশের জনসমাজের ভেতর এথনও জাতীয়তাবোধ, দামাজিকতাবোধ ও পরার্থপরতাবোধ সমাকরপে আদেনি। এজন্ত সমাজের উপর তলার মান্তবের সঙ্গে সমাজের নীচের তলার মান্তবের একাগ্মামুভতি, আগ্মিক সংযোগ ও দৌহার্দ্ধা নেই। তাই কথায় কথায় এদেশে ধর্মঘট হয়, কল-কারথানা লক-আউট ক'রে দেওয়া হয়, কর্মবিশুখলতার দারা বিপন্নতার স্ষষ্টি হয়। কিন্তু যে সব দেশে সামাজিক সচেতনতা আছে. দেই সব দেশের মান্তবেরা মূলেই সর্বপ্রকার বিরোধ মিটিয়ে নেয়, আর জাতীয় উন্নয়নের পথ রচনায় অংশ গ্রহণ করে। ফলে সেই সব দেশের শিল্পে শান্তি সচরাচর ক্ষ্ম হয় না। শিল্পে শান্তি স্থাপনের জন্য সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকার যে নীতি অবলম্বন করেছেন তা প্রশংসনীয় হোলেও তাঁরা আইনের দারা এর বাঁধন শক্ত করেন নি। এদিকে তাঁদের দৃষ্টি আবৃত করে রাথা উচিত নয়। পূর্বোল্লিথিত স্বেচ্ছা-মূলক সালিশী প্রবর্তন যতদিন না এ দেশে আইনান্থগনীতিতে প্রচলিত হয়, ততদিন ভারতবর্ষের শিল্প ক্ষেত্রে বিরোধ উচ্ছেদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হ'বেব'লে মনে হয় না।

## शक्ष निष्

#### রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জীবন-সমাজ-বদ্ধ সামাজিক মানস বিহার মুক্তির বিহঙ্গ নয় উদাস বৈরাগ্যময় মনে, বিশ্বের অমৃত তীর্থে যে আনন্দ শাশ্বত চিন্তার তাই যেন খণ্ড দেশে কালাতীত মহিমা গ্রহণে।

বিদেশীর পুঁজিবাদী শাসনের দাপটেই দিন উনিশ শতকে ছিল অনিশ্চিত ভবিশ্বতে স্থির, শুধু দিন যাপনের প্রাত্যহিক জীবন আসীন আলোকিত আন্দের বার্তা বক্ষে বৃদ্ধিম বাণীর। জীবনের সমাজের গলিত পথের ধারে যেন কটাক্ষ রেখেছে ধরে পঞ্চানন্দ পঞ্চেন্দ্রির লোকে আসর প্রলয় বুঝে তাই কথা নানান বলেন বঙ্গবাসী তুপ্ত হলে। সে বাণীর গভীর আলোকে।

হৃদয়ের সাধ্ধর্ম নিত্য সত্য জীবন যাত্রার বিচিত্র বোধের ব্যঙ্গে সচেতন জাতীয় আত্মার।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) জন্ম বার্ষিকী
 উপলক্ষে রচিত।



## স্ত্রীণাং চরিত্রম্

মিদেস্ গোয়েল্

( >0)

একদিন রাজা পারিষদস্থ কদম্বতলায় স্মিগ্রছায়ায়
বিশ্রাম করছিলেন। তিনি বহুক্ষণ তাঁর প্রেয়সীর চিত্রের দিকে
তাকিয়েছিলেন, তারপর হঠাৎ স্তর্নতাভঙ্গ করে বললেন,
"রসকোষ, এ এক নারী মৃতি। কিন্তু নারী বিষয়ে তো
আমি কিছু জানি না। বলো তো নারীর প্রকৃতি কেমন ?"
রসকোষ স্মিগ্র হেদে বলল, মহারাজ, আপনি এই প্রশ্ন
মহারাণীর জন্মে রেথে দিন। কারণ, বড় কঠিন প্রশ্ন।
নারী সত্যি বড় সাংঘাতিক জীব, অভুত উপাদানে তৈরী।
আমি প্রাচীন কাহিনী বিবৃত্ত করছি, শ্রবণ করুন—

"আদিকালে ভগবান্ ষ্টা যথন নারী সৃষ্টি করতে
গেলেন তথন দেখলেন—পুরুষ সৃষ্টি করতেই তিনি সব
উপাদান নিংশেষ করে ফেলেছেন। বড় চিন্তায় পড়ে
গেলেন তিনি। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি নিলেন পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রিমা, লতার বিশ্বমতা, আকর্ষীর আকর্ষকতা, তুণের
কম্প্রতা, কঞ্চির কৃশতা, কুন্থমের প্রফুল্লতা, পত্রের লঘুতা,
করী-করের ক্রম-কৃশতা, হরিণীর স্লিগ্ধ প্রেক্ষণতা, ভ্রমরক্লের নিবিড়তা, রবিকরের আনন্দ, মেঘের অঞ্চ, পবনের
চপলতা, শশকের ভীক্নতা, ময়্রের অহংকার, তোতাপাথীর বৃক্কের কোমলতা, উদ্ধন্তের কঠিনতা, মধুর মিষ্টতা,
বাঘিনীর ক্রুর্জা, অগ্নির উঞ্চ-প্রথরতা, কোকিলের কণ্ঠ-

মাধ্র্য, দারদের শঠতা, চক্রবাকীর বিশ্বস্ততা—এই দকল মিশিয়ে তিনি নারী স্বাষ্ট করলেন। তারপর পুরুষের হাতে অর্পণ করলেন দেই নারীকে। কিন্তু কয়দিন পরে পুরুষ দিরে এল। বলল, 'প্রভা, তুমি যে নারী আমাকে দিয়েছ, দে যে আমার জীবন ছর্বিষ্ট করে তুলেছে। দে অনবরত কলকল করে, আমার সহের অধিক পীড়ন করে, আমাকে এক মূহুর্ত্ত একা থাকতে দেয় না। অনবরত দে চায় আমার দেবা, আমার দব সময় নষ্ট করে দেয়। উচৈচ্চাম্বরে চীংকার করে, গড়াগড়ি য়ায়—আলতে সময় কাটায়। তাই আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি। আমি আর তাকে নিয়ে বাদ করতে পারছি না।'

স্থাই বললেন, 'তথাস্থ'। তিনি ফিরিয়েনিলেন নারীকে।
এক সপ্তাহ পরে পুরুষ আবার ফিরে এল, বলল, 'প্রভো,
আমি অহুভব করিছি জীবন আমার বড় নিঃসঙ্গ হয়ে
পড়েছে—যথন আমি নারীকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এথন
আমার মনে পড়ছে, দে কেমন নাচত, কেমন গান করত,
অপাঙ্গদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাত, আমার সঙ্গে থেলা
করত, আমার জড়িয়ে ধরে থাকতো। তার হাদিতে ছিল
সঙ্গীতের মূছনা, কত মধুর ছিল তার স্পর্শ। তাকে
আবার আমায় ফিরিয়ে দাও প্রভো।'

ভগবান্ আবার ফিরিয়ে দিলেন নারীকে। কিন্তু

আবার তিন দিন পরে পুরুষ ছুটে গেল ভগবানের কাছে।
বলল, 'প্রভা, এ যে কী আমি নৃঝতে পারছি না। কিন্তু
সকলের শেষে আমি সিন্ধান্তে পৌছেচি—নারী যত না
আনন্দ দেয় তার চেয়ে যন্ত্রণা দেয় অনেক বেশী, তাই
প্রভা, দয়া করে তাকে তুমি ফিরিয়ে নাও।' ভগবান
মন্ত্রী কুদ্ধ হলেন, আদেশ করলেন, 'এক্ষণি চলে যাও।
আমি আর এ ছেলেমান্ত্রি সহ্ছ করতে পারছি না। তুমি
যে ভাবে পারো—ভাকে নিয়ে থাক।' পুরুষ অন্থনয় করল,
'প্রভা, আমি যে আর তাকে নিয়ে থাকতে পারছি না।'
মন্ত্রী গন্তীর স্থরে বললেন, 'তুমি তাকে ছেড়েও তো থাকতে
পারনি!' তারপর তিনি মৃথ ফেরালেন অন্ত দিকে, নিজের
কাজে মন দিলেন। পুরুষ ভাবতে ভাবতে ফিরে এল, 'কী
করি? আমি তাকে নিয়েও থাকতে পারছি না, তাকে
ছাড়াও থাকতে পারছি না।' এই বলে চুপ করল
রসকোধ।

এ অভিজ্ঞতা প্রায় সব পুরুষের জীবনেই কোন না কোন সময়ে এসে যায়। ডাঃ ধ্রুব সেনের অবস্থাও তাই হল। মৌলি যথন ঝগড়া করে ছেলে ছুটিকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল, ধ্রুব ভেবেছিল, বেশ হয়েছে। এখন নিরিবিলি পড়াশোনা, আর রুগী নিয়েই আনন্দে দিন কেটে যাবে, যাচ্ছিলও তাই। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই একটা বেদনা-বোধ তার মনে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। মনে পডতে লাগল, মৌলির প্রথম যৌবনের কথা। প্রত্যেক কথা ছিল তথন তার কাকলি, দৃষ্টি ছিল কটাক্ষ, ক্রোধ ছিল অভিমান। তার চোথে জল দেথলে ঞ্বর বুক ভেঙ্গে যেত। কী স্থন্দর ছিল সেই দিনগুলি। মৌলি হোষ্টেলে থেকে পড়ত। তার ছুটিতে বাড়ী ফিরে আদার দিনগুলির জন্মে কেমন অধীর হরে থাকত ধ্ব । শশুর বাড়ীর কথা মনে পডলেই আবার তার থারাপ লাগত। দেই মধুর দিনগুলিকে মান করে দিত তার শাশুড়ীর আচরণ। তিনি মৌলিকে বন্ধুদের সঙ্গে আড়া দেওয়ার প্রশ্রয় দিতেন। মোলির প্রতি ধ্বর গভীর ভালোবাসাকে যেন ঈর্ধ্যার চক্ষে দেখতেন। সেই ঈর্ধ্যা ধীরে ধীরে জঘন্ত আকার ধারণ করল। ধ্রুবর প্রতি মৌলির ভালবাদাকে যেন কীটের মত থেতে লাগল। রাগ বেড়ে যায় শাশুড়ীর উপর, আবার অহুরাগ বেড়ে যায়

মোলির জন্যে। কিন্তু রাগ বা অন্তরাগ কোনটাই প্রকাশ করার ক্ষমতা ধ্রুব সেনের নেই। বাহির থেকে তাকে যতই ধীর স্থির দেখা যেত না কেন—অন্তরে ছিল তার প্রচণ্ড বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভই সকলের অলক্ষ্যে ধ্রুব সেনের সর্বাঙ্গ কী করে বিকল করে দিল কেউ ব্যুত্তেও পারল না।

অনেক রকম চিকিংদা হ'ল ধ্রুব দেনের। নিজে দে ভাল চিকিৎসা করত। কিন্তু নিজের অবস্থা নিজে সে কিছুই বুঝতে পারল না। আালোপ্যাথিক বড় বড় সব ভাক্তারই তার চিকিংসা করলেন। কিন্তু কিছুতেই ফল रन ना। তার মা কবিরাজী, হোমিওপ্যাথিক, হেকিমী, তান্ত্রিক কোন চিকিংদাই বাকী রাথলেন না। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে গেল। ছয় মানে ধ্বর স্বাঙ্গ অবশ হয়ে প্রভল। বিছানায় ভয়ে ভয়ে কেবল উদাসভাবে তাকিয়ে থাকত. আর তার চোথ বেয়ে জল পড়ত। কথায়ও ক্রমে ক্রমে জড়ত। এসে গেল। শেষে আবার আালোপ্যাথিক ডাক্তারের ডাক পড়ল। ডাঃ জীবন সরকার ঞ্বকে আগে থেকে জানতেন। ধ্রুবর অধ্যাপক ছিলেন তিনি। দেখে শুনে তিনি মৌলি আর ছেলে ছুটিকে এনে ধ্রুবর কাছে রাথতে বলে গেলেন। গুনেই ধ্রুব তুর্বল জড়িত কঠে প্রতিবাদ জানাল। তবু ধ্রুবের মা বৈবাহিক মহাশয়কে পত্র দারা ছেলের অস্থ্র, রোগের কঠিন অবস্থা ও ডাক্তারের নির্দেশের কথা জানিয়ে দিলেন।

বেহানের চিঠি পড়ে শোনাল সঞ্য পাঞ্চালী ও নালিকে। জলে উঠল পাঞ্চালী দেশলাইএর কাঠির এক খোঁচায় যেন। 'কোন দরকার নেই, যেতে হবে না! ওদের প্যাকামির কথা শোনার দরকার নেই।' সঞ্জয়ের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন তিনি। 'গেলে বাঁচা যায়। ডাইভোসের খরচটা করতে হবে না।' কত কথা রাগের মাথায় বলে যাচ্ছিলেন তিনি। মৌলি কেমন একটা মৃত্ প্রতিবাদ করল, 'দোষ কি একবার দেখে এলে, ক্ষতি কি ?' সঞ্জয় তক্ষণি সমর্থন করলেন, 'ক্ষতি হবে কেন ? দেখতে যাওয়াই তো উচিত।'

'ও বাপে মেয়েতে ইতিমধ্যেই সব স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি থেদিন যাবে সেদিনই ফিরে আসতে হবে। সেথানে রাত কাটাতে পারবে না।' भीनि वनन, 'ठाहे हरव'।

নঞ্জ পাঞ্চালীকে বলল, 'তোমাকেও তো কিন্তু খেতে হবে ?'

'হাা, আমি তো যাবোই, নইলে তোমাদের সকলকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে আনবে কে ?'

ছুটি ছেলেকে নিয়ে মৌলি মাও বাপদহ দেইদিনই বিকালে শশুরবাড়া ফিরে.এল। গ্রুবর অবস্থা দেখে তার মনটা কেমন গলে গেল। গ্রুব নড়তে পারছে না, ছেলেদের দিকে, মৌলির দিকে, সকলের দিকে তাকিয়ে কেবল চোথের জল ফেলছে। কথা বলছে অস্পষ্ট। মৌলি তার শিয়রের পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, পাঞ্চালী ভুধু বার বার ছেলে ত্টিকে টেনে নিয়ে নিজের কাছে কাছে রাথতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়ে এল। পাঞ্চালী উঠে দাঁড়ালেন। মেমের হাব-ভাব তাঁর মোটেই ভাল লাগছিল না। একটা ভারী গলায় আদেশ করলেন তিনি—'দেরী হয়ে যাচ্ছে। চল এক্লি।' তাকালেন সঞ্জয় ও মৌলির চোথের দিকে। মৌলি মিনতির হয়ের বলল, 'আমার না গেলে হয় না?' একটা অস্বাভাবিক চীংকারে ফেটে পড়লেন পাঞ্চালী—আমায় সবাই মিলে ফাঁকি দিছে ? যেতে হবে না কারও। আমি একাই যাব।' বলে প্রচণ্ড পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। ক্রোধে তাঁর মাথায় তথন রক্ত উঠে গিয়েছে। হঠাৎ ধপাস করে পড়ে গেলেন। দেয়ালে মাথা ঠ্কল। দেহ লুটিয়ে পড়ল মেজেতে। মৌলি, সঞ্জয়, আর মৌলির শান্তভী চীৎকার করে তাঁকে গিয়ে ধরল।

একটা আকম্মিক উত্তেজনায় ধ্রুব বিছানা থেকে ক্ষেমন করে দরজা পর্যন্ত উঠে গেল সকলের অলক্ষ্যে, তার পর্মাণ্ডড়ীর নাড়ী পরীক্ষা করে কাঁপানো গলায় বলল, 'সব শেষ হয়ে গেছে।'

ছমাস ধরে সে অবশাঙ্গ, শযাাশায়ী, একটি আকস্মিক বটনার আঘাতে তার কেমন পরিবর্তন হয়ে গেল। সেদিনই প্রব গাড়ীতে করে শ্মশান ঘাটে পর্যন্ত গিয়েছিল, শাশুড়ীর শেষ ক্বত্য দেথবার জন্মে। শুনে স্তম্ভিত হলেন চিকিৎসকেরা ধারা ছয়মাসেও কোন উষধের ছারা কোন ফল দেখাতে গারেন নি। (আগামী বারে সমাপ্ত)



## কাপড়ের কারু-শিপ্প রুচিরা দেবী

এবারে বলছি—ছোট-বড় নানানু ছাদের রঞীণ কাপড়ের টুকরো দিয়ে অভিনব-পদ্ধতিতে 'এ্যাপ্লিক' ( Applique ) স্চী-শিল্পের কাজ করে বিচিত্র-ধরণের সৌথিন-স্থন্দর কারু-চিত্র রচনার কথা। বহুকাল থেকেই আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রঙ-বেরঙের কাপড়ের টকরে। দেলাই করে এই ধরণের অপরূপ শিল্পশী-মণ্ডিত বিবিধ ছাদের মনোরম চিত্র-রচনার রীতি অমুস্ত হয়ে আদহে এবং আজ্কাল অনেকেরই বিশেষ আগ্রহদেথাযায়—বাড়ীর দরজা-জানলার পদায়, বিছানার চাদর, স্থজনী ও বালিদের ওয়াড়ের কোণে, মহিলা আর ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের কিনারায 'এ্যাপ্লিকের' স্থদগ্য-নঝাদার কান্ধ করে অভিনব-উপায়ে নিজেদের গৃহ-সজ্জা ও বেশ-ভূষার খ্রী-শোভা বাড়িয়ে তোলার দিকে। লাল, নীল, হলদে, সবুজ, শাদা, কালো প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের কাপড়ের উপরে বিপরীত-ধরণের অন্ত কোনো রঙীণ-কাপড়ের টুকরো কেটে বানানো বিভিন্ন-ছাদের ফুল-লতা-পাতা, জীব-জন্ধ বা মাহুষের নানা রকম 'আলঙ্কারিক-নক্মা' ( Decorative Motifs ) দেলাই করে বিচিত্র স্চীশিল্প-দামগ্রী রচনা করা খুব একটা তুরহ-কঠিন বা বিপুল-ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়। সামাত চেষ্টা করলেই, নিতান্ত-ঘরোয়া কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে যেকোনো শিক্ষার্থী অনায়াদে ঘরে বসে নিজের হাতে 'এ্যাপ্লিকের' বহু স্থন্দর-স্থলর শিল্প-কারুকার্যা রচনা করতে পারবেন।



লিলি চক্রবর্তীর সৌন্দর্যের গোপন কথা...

लाख्यत् म्राम्य

जासार जुन्तर राहिश লিলি চক্রবর্ত্তীর রূপ রহস্য অপিনার সৌন্দর্য্যেরও গোপনকথা হতে পারে। ... লাক্স মাথুন ... লাক্সের মধুর গন্ধ আর কুসুম কোমল ফেনার পরশ আপনার চমৎকার লাগবে ! সাদা ও রামধরুর চারটি মনভুলানো রঙের লাক্স থেকে আপনার মনের মতো রঙ বেছে নিন । সৌন্দর্যোর জন্য লাক্স ট্রলেট সাবার ব্যবহার করন। চিত্রতারকাদের বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য - সাবান

রূপসী লিলি চক্রবর্ত্তী বলেন– "আমার প্রিয় **লোক্তা** এখন চম**ংকার পাঁচটি রঙে!"** 

श्निदात निजातत रेजती

LTS. 127-X52 BO

'এগাপ্লিক' স্চী-শিল্পের জন্ম প্রয়োজন—স্থতী অথবা পশ্মের তৈরী কয়েকটি রঙীন-কাপড়ের টুকরো, একটি ভালো কাঁচি, নক্মা-আঁকার উপযোগী থানকয়েক শাদা কাগজ আর পেন্সিল, রবার, কাপড়ের সুকে অন্ধিত-নন্ধার প্রতিলিপ্লি-স্কুচনার জন্ম কয়েকথানি 'কার্ক্মন-পেপার' ( carbon-paper ) এবং নন্ধাদার-কাপড়ের টুকরো দেলাইয়ের জন্ম কয়েকটি সক্ষ, মোটা ও মাঝারি সাইজের ভালো ছুঁচ—আর বিভিন্ন রভের কয়েক'হালি'(strands) মজবুত-পাকা ( cotton ) তুলো বা পশ্মের ( woolen ) স্বতো ( threads )।

'এাপ্লিকের' কাঙ্গের জন্ম, সাধারণতঃ বেশ মোটা-পুরু এবং থাপি-ধরণের (thick and stiff materials) 'খদর', 'দোস্তী', 'লিনেন' ( linen ), 'কেসমেণ্ট', (casement) জাতীয় সূতীর কাপড় কিমা 'ফেন্ট', (felt), 'ফ্লানেল' (flannel) প্রভৃতি পশ্মী-কাপড় ব্যবহার করাই রেওয়াজ। কারণ, মিহি-মোলায়েম কাপড়ের চেয়ে এ সব কাজ মোটা-পুরু-থাপি ধরণের কাপড়েই অনেক বেশী স্থন্দর আর মানান্দই দেখায়। তবে 'এাাপ্লিকের' কাজের জন্ম স্তী অথবা পশমী যে কাপড়ই বেছে নিন, সেটি বেশ 'উজ্জ্বল-রঙীণ' (Bright-Colour) কিম্বা 'সাধাসিধা-রঙের ( Neutral Tint ) হওয়াই বাঞ্চনীয়। 'এগাপ্লিক' স্চীশিল্পের চিরাচরিত প্রথা হলো-'জমী' বা 'পশ্চাদপটের' (Background-cloth) কাপডের রঙ যদি 'উজ্জ্ল' (Bright-colour) হয়, তাহলে তার উপরে রঙীণ-কাপড়ের যে টুকরোটি বসিয়ে বিচিত্র-ছাঁদের 'নক্সা-চিত্র' ( Design বা Motif ) রচনা করবেন, সেটি হবে মানানস্ই-ধরণের কোনো 'সাধাদিধা' ( Neutral Tint ) অথবা 'বিপরীত' (coutrasting colour)। বর্ণের কাজের সময় কাপড়ের এই রঙ-বাছাই করার ব্যাপ্রের সজাগ-দৃষ্টি না রাথলে, 'এ্যাপ্লিক'-স্চীশিল্প সামগ্রীর শ্রীশোভার অভাব ঘটবে সবিশেষ—কাজেই এ বিষয়ে নজর রাথা একান্ত প্রয়োজন। 'এগাপ্লিক'-স্চীশিল্পের কাজ সচরাচর বিভিন্ন-ধরণের 'উজ্জ্বল', 'সাধাদিধা' ও 'বিপরীত'-বর্ণের 'এক-রঙা'- কাপডের সাহায্যে রচিত হলেও, বিশেষ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে স্ফীশিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অহুসারে মানানসই-ছাঁদের নানারকম 'ছিটের কাপড়.

( striped or printed cloth ) দিয়েও এ ধরণের বিবিধ নক্মা-প্রতিলিপি স্পষ্ট করা যায়। তবে, এ দব শিল্প-স্থাষ্টির কাজের সময়, 'জনী' বা পশ্চাদপটের' কাপড়ের সঙ্গে 'নক্মার' কাপড়ের 'ছিট' যেন এতটুকু বেমানান আর অস্তব্দর না ঠেকে, দেদিকে সর্বদা নজর রাখা দরকার।



উপরের ১নং চিত্রে রঙীণ কাপড়ের টুকরো কেটে 'জমী' বা 'প্\*চাদপটের' কাপড়ের ( Background cloth ) উপর দেলাই করবার উপযোগী 'লোক-কলাশিল্পের' আদর্শ অমুদারে বেড়ালের (Folk-Art Motif) যে অভিনব 'নকার' নমুনা দেওয়া হলো—'এাপ্লিক'-স্চীশিল্পের কাজ করে শিক্ষার্থীরা সহজেই সেটিকে স্থন্দর-ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। 'পশ্চাদপট' বা 'জমীর' (background) কাপডের রঙ যদি 'গাঢ়' ( deep ) বা উজ্জ্বল, ( Brightcolour) হয়, এ নকাটি তাহলে রচনা করতে হবে 'হালকা' (Light) অথবা 'দাধাদিধা' (Neu tral tint) কিম্বা 'বিপরীত' (contrasting colour ) বর্ণের কাপডের টকরো দিয়ে। তবে, 'জমী' বা 'পশ্চাদপটের' কাপড় যদি 'হালকা' বা সাধাসিধা' রঙের হয়, তাহলে বেড়ালের ঐ নক্মাটিকে রচনা করতে হবে পছন্দমতো এবং মানানসই-ধরণের কোনো 'গাঢ়', 'উজ্জ্বল' অথবা 'বিপরীত' বর্ণের টুকরোকাপড় ছেঁটে-কেটে ! এই হলো—'এ্যাপ্লিকের'কাজ করে উপরের 'লোক-কলার' নক্ষা রচনার মোটামুটি নিয়ম। নকাটি রচনার সময়, গোড়াতেই পেন্সিল দিয়ে নিথুঁত-ছাঁদে 'ডিজাইনটিকে' প্রয়োজনমতো আকারে কাগজের উপর এঁকে নেবেন। তারপর নক্সা-আঁকা কাগজের নীচে কার্বণ-পেপার বসিয়ে রঙীণ-কাপডের টকরোর উপর সমানভাবে বিছিয়ে রেথে অন্ধিত-চিত্রের রেথা বরাবর পেন্সিলের মৃত্ চাপ দিয়ে, নক্সার কাপড়ের বুকে 'ডিজাইনের' প্রতিলিপি

ছকে ফেলুন। তাহলেই রঙীণ-কাপড়ের উপর আগাগোড়া নকার 'ছাদ' (form) আঁকা হয়ে যাবে। এবারের শ্রীণ-কাপড়ের উপর আঁকা ঐ নক্সার রেখা বরাবর পরিপাটিভাবে কাচি চালিয়ে নিখুঁত-ছাঁদে 'ডিজাইনটিকে' ছাঁটাই করে নিন। তারপর রঙীণ-কাপড থেকে ছাঁটাই-করা নক্ষার প্রতিলিপি-টিকে নিখুঁত-পরিপাটি ছাদে 'জমী' বা 'পশ্চাদপটের' কাপড়ের উপর যথোচিতস্থানে সমানভাবে বসিয়ে রেথে নিপুণ-ভঙ্গীতে ছুঁচ-স্তোর ফোঁড় তুলে দেলাই করে পাকাপাকি-ধরণে জুড়ে দিন। 'এ্যাপ্লিক'-সূচীশিল্পের কাজে সচরাচর 'চেন-ষ্টিচ' ( Chain-stitch ), 'সাটিন-ষ্টিচ' ( Satinstitch), 'লেজি-ডেইজি-ষ্টিচ' ( Lazy-Daisy-stich ) এবং 'ষ্টেম-ষ্টিচ্' ( Stem-stitch ) সেলাই-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং এ দব পদ্ধতি-অফুদারে দেলাই করলেই কারু-সামগ্রীটি অনেক বেশী স্থকর ও নকাদার মানানসই দেখায়। তাছাডা শাদামাটা সেলাইয়ের বদলে উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে তেমনি-ধরণের সরল-সোজ। আর বড়-বড় ছাদে ছুঁচ-স্তোর ফোড় তুলে দেলাইয়ের কাজ করলে, 'এগাপ্লিক'-স্চীশিল্পের 'নক্মা-চিত্রটি অধিকতর স্থন্দর ও মনোরম দেখাবে--এ তথাটুকু প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই জেনে রাখা দরকার। শুধু সূতীর কাপড়েই নয়, পশমী-কাপড়ের উপর 'এ্যাপ্লিকের' নক্সা রচনার সময়ও এমনি ধরণের পদ্ধতিতে সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। উপরের ঐ বেডালের ছবিতে যে সব 'আল-ক্ষারিক' নক্মার নমুনা দেখানো হয়েছে, পরিপাটি-ছাঁদে ছুঁচ-স্তোর ফোঁড় তুলে দেলাই করে দেগুলিকেও যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারলে, 'এ্যাপ্লিকের' কাজের সৌন্দর্যা বৃদ্ধি পাবে সবিশেষ। প্রদঙ্গক্রমে, নীচের ২নং চিত্রে 'এ্যাপ্লিক'-স্চীশিল্পের উপযোগী অভিনব-ছাঁদের পাথীর যে নক্মাটি দেখানো হয়েছে, সেটিকেও উপরোক্ত পদ্ধতি-অমুসারে রঙীণ-কাপডের উপর অনায়ামেই রচনা করা যাবে। কাজেই

E TO THE REPORT OF THE PARTY OF

এ বিষয়ে বিশদ-আলোচনা করে প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজন নেই। পাশের নক্সা তৃটিকে 'এ্যাপ্লিক'-স্ফীশিল্পের কাজ করে গৃহের দরজা-জানলার পদ্দা, বাক্স-তোরঙ্গ আর টেবিল-ঢাকা, বালিশের ওয়াড়, বিছানার স্বজনী, নানা রক্ম টুকিটাকি জিনিষ্পত্র রাথার থলি এবং পোষাক-পরিচ্ছদের কাপড়ের উপরে সহজেই ফটিয়ে তোলা চলবে।

বারান্তরে এই ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব স্থলর 'এাপ্লিক'-স্চীশিল্লের নক্সা-রচনার হদিশ দেবার চেষ্টা করবো।

## সূচী-শিপ্পের নক্স। স্থলতা মুখোপাধ্যায়

٤

গত মাদের মতো এবারেও 'কার্পেট' ও 'ক্র-শ-ষ্টিচ্' ফুচী-শিল্পের উপযোগা আরো কয়েকটি সহজ-স্থান্তর বিচিত্র নক্ষা বা 'প্যাটানের' (pattern) নম্না দেওয়া হলো… যে কোনো শিক্ষার্থী একটু চেষ্টা করলেই রঙীণ পশমী-স্থতো দিয়ে বুনে অনায়াদেই এ সব সহজসাধ্য 'প্যাটাণ' বা নক্ষা কার্পেট কিন্বা সেলাইয়ের কাপডের উপর অপরূপ-ছাদে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।



উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে—একটি খরগোশের 'প্যাটার্ণ' বা নক্সা। 'কার্পেট' ও 'ক্রশ ষ্টিচ্' স্ফী-শিল্পের কান্ধ করে সাদাসিধা-ছাদের এ নক্সাটির প্রতিলিপি বানাতে

হলে চাই-প্রোজনমতো সাইজের 'কাপেট' কিমা 'ক্রশ-ষ্টিচ্' দেলাইয়ের উপযোগী কাপড়, কার্পেট-বোনবার ছুঁচ আর শাদা হাল্কা ধরণের সবুজ অথবা নীল আর লাল বা গোলাপী রঙের পশমী-সূতো। সূচী-শিল্পীর বাক্তিগত রুচি ও পছন্দ অন্ত্যায়ী, সচরাচর বাজারে যেমন সক্ষ বা ছোট আর মোটা বা বড়-ঘরওয়ালা কার্পেট-বোনার কাপড় মেলে, তেমনি-ধরণের জিনিষ বেছে নেওয়াই রীতি। ভবে বর্তুমান প্রবন্ধের সঙ্গে যে নক্সা বা 'প্যাটার্ণের' নম্না ্দেওয়া হয়েছে, দেগুলি বড় সাইজের কার্পেটের-কাপড়ে · বড়-ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে হলে, ইতিপুর্বে গত মাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে যেমন হদিশ দিয়েছি, দেই পদ্ধতিতেই কাজ করা ভালো। অর্থাৎ, নক্সাটিকে সাইজে যত বেশী বড়-ছাঁদে রচনা করবেন, আলোচ্য-প্যাটার্ণের প্রত্যেকটি ্'ঘর' দেই হিসাব অহুদারে তত গুণ বাড়িয়ে কার্পেট-্বোনার কাজ করতে হবে। ধরুন, উপরের নক্সাটিকে যদি দশগুণ বড়-আকারে রচনা করতে হয়, তাহলে ঐ নক্সাতে <sup>,</sup> দেখানো প্রত্যেকটি ঘর' বুনতে হবে, ১×১∘=১০ ঘর . হিসাবে - অর্থাং, কার্পেটের কাপড়ের দশটি করে 'ঘর' নিম্মে উপরের নক্সার প্রত্যেকটি 'ঘর' রঙীণ পশ্মী-সুতো नित्य तूरन (यर्फ श्रव—এই श्रला এ कारक्रत सांग्री। नियम ।

কাপড়ে উপরের ঐ খরগোশের নক্সাটি . , কার্পেটের রচনা করতে হলে, ১নং ছবিতে দেখানো কালো-রঙের প্রত্যেকটি 'ঘর' অর্থাং খরগোশের দেহাংশটি আগাগোড়া শাদা-রঙের পশমের স্তে। দিয়ে ভরে তুলবেন। খরগোশের চোথ অর্থাং উপরের নক্সাতে দেখানো কালো-রঙের বিন্দু-চিহ্নিত 'ঘরটিকে' ভরাট করতে হবে—লাল বা ্পোলাপী রঙের পশমী-স্তোয়। প্রতিলিপির পশ্চাদপট ( Background ) অর্থাং উপরের নক্সাতে দেখানো শাদা-রঙের ফাঁকা 'ঘরগুলির' প্রত্যেকটি ভরে তুলতে হবে হাল্ক:-ধরণের নীল (Sky-Blue] কিমা সবুজ (Light Green] রঙের পশমের স্তোদিয়ে। এই তিন রঙের পশমী-স্তো ছাড়া স্চী-শিল্পীর নিজস্ব রুচি ও পছন্দ অফুদারে অফাক্ত রঙের পশমের স্তোও ব্যবহার করা- যেতে পারে তবে, আমাদের ধারণা, থরগোশের এই নক্সা-রচনার ব্যাপারে উপরোক্ত তিনটি রঙের পশর্মী-স্তোই অনেক বেশী স্থলর ও মানানষ্ট্র দেখাবে। গত সংখ্যার কাঠবেড়ালীর যে বিচিত্র নক্ষাট্র প্রকাশিত হয়েছিল, অবিকল সেই পদ্ধতিতেই এবারের এই খরগোশের প্যাটার্ণটিকে' রঙীণ পশর্মী-স্তোর সাহায্যে 'কার্পেট'ও 'ক্রশ-ষ্টিচ্' স্চী-শিল্পের উপযোগী কাপড়ের উপর অনায়াসেই রপদান করা যাবে।

প্রদক্ষকমে, নীচের ছবিতে 'কার্পেট' এবং 'ক্রশ-ষ্টিচ্' ফ্রচী-শিল্পের উপযোগী আরো একটি অভিনব নক্সার নম্না প্রকাশ করা হলো। এটি আধুনিক-যুগের অভিনব একটি 'হেলিকোন্টার' ( Helicopter ) উড়ো-জাহাজের প্রতিলিপি করঙ-বেরঙের পশমী-স্তো দিয়ে সহজেই এ নক্সাটিকে 'কার্পেটের' বা 'ক্রশ-ষ্টিচের' কাপড়ের উপর বুনে তোলা চলবে। 'হেলিকোন্টারের' এই বিচিত্র-নক্সাটি বোনবার জন্ম চাই—হাল্কা-নলৈ (Sky-Blue), ধুসর ( Grey ) অথবা কিকে-হল্দে ( Light Yellow ) বা গাঢ়-লাল ( Scarlet Red ) আর শাদা রঙের পশমী-স্ততো।



উপরের ছবিতে দেখানো 'হেলিকোপ্টারের' নক্সার শাদা-রঙের 'ঘরগুলি' আগাগোড়া ভরে তুলবেন—হাল্কা নীল রঙের পশমের স্থতোয়। ২নং নক্সাতে দেখানো কালো-রঙের প্রত্যেকটি ঘর ভরাট করতে হবে—ধুসর অথবা ফিকে-হল্দে বা গাঢ়-লাল রঙের পশমী-স্তোয়…এবং কালো-রঙের 'বিন্দু-চিহ্নিত, 'ঘরগুলির' প্রত্যেকটিকে ভরাট করবেন শাদা অথবা ফিকে-হল্দে রঙের পশমের স্ততো দিয়ে। তাহলেই স্কৃষ্ঠভাবে 'কার্পেট' ও 'ক্রেশ-ষ্টিচ্' স্চী-শিল্লের কাপড়ের উপর স্থদ্খ 'হেলিকোপ্টার' উড়ো-জাহাজের নক্সা-চিত্রণের কাজ শেষ হবে।

বারাস্তরে এ ধরণের 'কার্পেট' ও 'ক্রশ-ষ্টীচ্' স্ফী-শিল্পের আরো নানান বিচিত্র-অভিনব স্থলর-স্থলর নস্কা বা 'প্যাটার্ণের' নমুনা দেবার বাসনা রইলো।

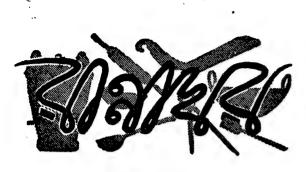

#### স্থারা হালদার

এবারে উত্তর-ভারতের পাঞ্চাব-অঞ্চলের ছটি উপাদের থাবারের রন্ধন-প্রণালীর কথা বলছি। প্রথমটি হলো—ওদেশা অধিবাদীদের প্রম-ম্থরোচক বিশেষ এক-ধরণের নিরামিষ-তরকারী, এবং দ্বিতীয়টি হলো—বিচিত্র-স্থমার অভিনব এক-ধরণের ডাল রামার প্রণালী।

#### পাঞ্জাবী আলুর দম ১

পাঞ্চাব-দেশীয় এই উপাদেয় নিরামিষ-তরকারী রামার জন্ম উপকরণ চাই—একদের ভালো নৈনিতাল আলু, আধ পোয়া ভালো টোম্যাটো, হুটি রস্থন, হু'তিন টুকরো আদা, অল্প কিছু ধনেপাতা, একছটাক পেঁয়াজ-বাটা, আন্দাজমতো হুন, আন্দাজমতো পরিমাণে হলুদ-গুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, মরিচ-গুঁড়ো, গরম-মশলার গুঁড়ো আর আধ পোয়া ঘী।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগেই আল্গুলিকে জলে ধুয়ে দাফ করে, বঁটি বা ছুরির সাহায্যে দেগুলির খোসা ছাড়িয়ে নেবেন। তারপর একটা বড় ছুঁচ বা কাঁটা (fork-) দিয়ে বিঁধিয়ে ঐ খোসা-ছাড়ানো আল্গুলিকে আগাগোড়া ফুটো-ফুটো করে নিন—অর্থাৎ পটলের দোম্মা রান্নার সময় সচরাচর যেমনভাবে কাজ করেন, ঠিক তেমনি পদ্ধতিতেই এ কাজটি সেরে ফেলতে হবে।

এ কালটুকু সারা হলে, উনানের আঁচে রান্নার কড়া বা ভেক্চি চাপিয়ে সেই পাত্রে ঘী ঢেলে আলুগুলিকে বেশ বাদামী করে।ভেজে ফেলুন। এমনিভাবে ভেজে নেবার পর, আলুগুলিকে সাবধানে বন্ধন-পাত্র থেকে

নামিয়ে রাখুন এবং উনানের-আঁচে-বসানো কড়া বা ভেক্চির ঐ গরম ঘীয়ে আদা-বাটা, পৌয়াজ-বাটা, রস্থন-বাটা আর টোম্যাটোগুলি মিশিয়ে ভালো করে সাঁত লে নিন। এ সব উপকরণ যথাযথভাবে সাঁত লানো, হলে, সন্ত-ভাঙ্গা আলুগুলিকে পুনরায় রন্ধন-পাত্তে ছেড়ে পরিমাণে ধনে-গ্রুড়ো, আন্দান্ত্ৰমতো হলুদগুঁড়ো আর হুন মিশিয়ে, একটি বড়-হাতলওয়ালা চামচ বা খুস্তীর সাহায্যে রান্নাটিকে অল্পকণ নেডে-চেড়ে নিয়ে ভেক্চিতে সামাগ্ত একটু জল ঢেলে কড়া. বা ডেক্চির মুথে ঢাকা চাপা দিয়ে রন্ধন-পাত্র টকে কিছুক্ষণ উনানের মৃত্-খাঁচে দমে ৰসিয়ে রাখুন। রন্ধন-পাত্রটিকে থানিকক্ষণ এমনিভাবে উনানের অল্প-আঁচে 'দমে' বসিয়ে রাথার ফলে, রাল্লার-মণলার সঙ্গে মিলে-মিশে আলুগুলি আগাগোড়া বেশ স্থানিদ্ধ ও 'কাই-কাই' (paste) ধরণের হলে, কড়া বা ডেকচির মুখের ঢাকাটি খুলে তরকারীতে আন্দার্জমতো পরিমাণে গ্রম-মশলার গুঁড়ো আর ধনেপাতার কুচি মিশিয়ে, রারার পাত্রটি উনানের উপর থেকে নামিয়ে রাথবেন। নামাবার পরেও কড়া বা ডেক্চির মুখে ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেবেন-অর্থাৎ, পাতে পরিবেষণের সময় পর্যান্ত রালাটি যেন বরাবরই 'দমে' রাথা থাকে--সেদিকে বিশেষ নম্পর দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে, রান্নাটি আরো বেশী স্থন্তাত ও মুথরোচক হয়ে উঠবে। উত্তর-ভারতীয় প্রথায় বিচিত্র-উপাদেয় 'পাঞ্জাবী আলুর দম রান্নায় এই হলো মোটামৃটি নিয়ম।

#### শাঞ্জাবী 'শুখা-দাল' গ

এবারে বলি—পাঞ্চাবী-প্রথায় শুথা দাল বা 'গুকনো-ভাল' রান্নার অভিনব পদ্ধতির কথা। এ রান্নার জ্বন্ত দরকার—একপোয়া কলাইয়ের ভাল, এক ছটাক ঘী, আন্দান্ধমতো পরিমাণে গরম-মশলার গুঁড়ো, মুন, এক ছটাক প্রেয়াজ-কৃচি, চায়ের চামচের আধ চামচ লক্ষার গুঁড়ো, চায়ের চামচের এক চামচ জিরে ভাজার গুঁড়ো এবং অল্প কিছু ধনেপাতা।

এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, রামার পালা চ রামার কাজ ক্ষক করবার আগে পরিষ্কার জলে ডাল বেশ ভালো করে ধুয়ে নেবেন—এতটুকু ধুলো বালির ময়লা যেন না থাকে কোথাও। তারপর উনানের আঁচে ডেক্চি
চাপিয়ে রন্ধন পাত্রে অল্ল থানিকটা জল ও হ্ন দিয়ে ডালটুক্
আগাগোড়া বেশ স্থানিক করে নিন। এ কাজের সময়
রন্ধন-পাত্রে এমন পরিমাণে জল দেবেন, যাতে ডাল স্থানিক
হবার পর, এতটুকু জল বাড়তি না থাকে —সবটুকুই যেন
বেশ থক্থকে এবং কাই-কাই (paste) ধ্রণের হয়।

ভাল্টুকু এমনিভাবে আগাগোড়া স্থানিক হয়ে যাবার পর, ভেক্চি থেকে অন্ত পাত্রে ঢেলে রাথবেন। এবারে ভেক্চিতে আন্দান্তমতো পরিমাণে ঘা আর পেয়াজ-কুচি চাপিয়ে রন্ধন-পাত্রটিকে পুনরায় উনানের আঁচে বিদয়ে খুন্তী বা বড়-হাতলওয়ালা চামচ দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে, বেশ আলোভাবে পেয়াজ-কুচি ভেজে নিন। ফুটস্ত-ঘায়ে ভাজার ফলে, পেয়াজ-কুচি ধেশ বাদামী-রঙের হলে, রন্ধন-পাত্রে স্থানিক ভাল মিশিয়ে, খুন্তী বা বড়-হাতলওয়ালা চামচের সাহাযো দেওলিকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। খানিকক্ষণ এমনিভাবে নাড়াচাড়া করলেই যথন দেথবেন—ভেক্চিতে-চাপানো ভাল আর পেয়াজ-কুচি গরম-ঘায়ে বেশ ঝরঝরে-বরণের ভাজা হয়েছে, তথন রন্ধন-পাত্রে

আন্দান্তমতো পরিমাণে কিছু ধনেপাতার কুচি আর জিরেভাজা, লকা, গরম-মশলার গ্রুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে রানাটিকে
আরো অন্ধ্রুল বা বড়-হাতল ওয়ালা চামচ দিয়ে নেড়ে
চেড়ে নিন। তাহলেই রানার কাজ মোটাম্টি শেষ হবে।
তবে এভাবে রানার কাজ করবার সময়, বিশেষ নজর
রাখবেন—ভালে যেন ঝোলের মতো জল নাথাকে এতটুক্

আমানভাবে রানা করে ভালের জলটুকু মরে গিয়ে বেশ
ঝর্ঝরে-শুকনো ধরণের হলেই, উনানের উপর থেকে রক্ষনপাত্রটিকে নামিয়ে রাখবেন।

এবারে গৃহে-আমন্ত্রিত আত্মীয়-বন্ধুদের পাতে সমত্রে পরিবেশন করুন অভিনব-প্রথায় রাঁধা এই বিচিত্র-মূখ-রোচক 'পাঞ্জাবী 'শুখা-দাল'। পরম-উপাদেয় এই স্কম্বাত্র শুকনো-ভাল' থেয়ে তাঁরা স্বাই একবাক্যে আপনার হাতের রান্নার তারিফ করবেন।

পরের মাদে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আরো কয়েকটি জনপ্রির থাবারের রন্ধন-প্রণালীর পরিচয় দেবার বাদনা রইলো।

## নিমএর তুলনা নেই



স্কুমাঢ়ী ওমুক্তোর মত উজ্জ্বল গাঁত ওঁর সৌন্দর্যে এনেছে দীপ্তি।

কেন-না উনিও জানেন যে নিমের অনক্যসাধারণ ভেষজ গুণের সঙ্গে আধুনিক দস্তবিজ্ঞানের সকল হিতকর ঔষধাদির এক আশ্চর্য্য সমষয় ঘটেছে 'নিম টুথ পেষ্ট'-এ। মাঢ়ীর পক্ষে অস্বস্থিকর 'টার্টার' নিরোধক এবং দস্তক্ষয়কারী জীবাণুধ্বংসে অধিকতর সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন এই টুথ পেষ্ট মুখের তুর্গন্ধও নিঃশেষে দূর করে।

MUNITORE

लिश द्रेश रम्स

पि कामकाठी (क्रिकाम कार लिः क्रिकाजा-२३



পত্র বিধরে নিমের উপকারিতা সম্বন্ধীর পুত্তিকা পাঠানো হয়।



#### বিজয়াভিবাদন—

বাংলার সর্বপ্রধান উৎসব শ্রীশ্রীভশারদীয়া তুর্গাপূজার পর বাঙ্গালী সকল বিভেদ বিরোধ ভুলিয়া শক্রমিত্রনির্নিশেষে সকলের সহিত মিলিত হয় ও যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করে। ইহা একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আমরা তাই মহাপূজার পর আমাদের সকল বদ্ধনাদ্ধকে—গ্রাহক, লেথক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি সকলকে আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও নমস্কারাদি জ্ঞাপন করি। এই শুভদিনে প্রার্থনা করি, মঙ্গলময়ীর ক্রপায় সকলে ব জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া স্থেশান্তিতে সমৃদ্ধ ইউক। পূজ্যগণের আনীর্বাদ যেন ভারতবর্ষের পরিচালকগণকে সাকলেরে পথে অগ্রসর করে—ইহাও আমাদের কামনা।

#### যুকারন্ত—

বত দিন ধরিয়া চীন প্রবাদ্য গ্রাদের জন্ম চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল। ভারতের উত্তর দীমান্তে তিবত ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘকাল পরে দীমান্ত-রেথা স্থির হইয়াছিল-তাং। মাকেমোহন লাইন বলিয়া খ্যাত। তিব্দত হইতে দালাই লামা ভারতে প্লাইয়া আদার প্র চীনারা সম্প্র তিক্ত দ্থল করে ও তথায় রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ তিবতকে সমৃদ্ধ করিয়া বাদোপযোগী করিয়া লয়। ভারতের উত্তরে নেপাল, ভূটান, সিকিম প্রভৃতি রাজ্য তিকাতের সহিত ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। চীনারা ক্রমে ক্রমে ঐ তিন রাজ্য গ্রাদেরও উত্তরপ্রসীমান্তে নেফা চেষ্টা করিতেছিল। রাজ্য-দেখানে ক্রমে চীনা প্রভাব বিস্তারিত হইতেছিল। উত্তর-পশ্চিম শীমান্তে কাশ্মীরের সংলগ্ন লাডাক ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও চীনার৷ তথারপ্রবেশ করিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহ ফ দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি বিধানে অধিক সচেষ্ট ছিলেন-পররাজা গ্রাদের বাসনা

তাঁহার কোন দিন ছিলনা। তিনি চীনাদের বাধা দানের ব্যরস্থা করিয়াছিলেন বটে, তবে চীনারা যে কোন দিন ভারত আক্রমণ করিতে সাহ্স করিবে, ইহা তিনি মনে করেন নাই। মাাকমোহন লাইনের নিকট কয়েক শত বর্গ মাইল পাহাড় ও জঙ্গলপূর্ণস্থান চীনার। তাহাদের জমি বলিয়া জোর করিয়া দাবী ও অধিকার করিলে সে সকল স্থান কাড়িয়া লইবার আয়োজন চলিতেছে। ইতিমধ্যে চীনারা বল দৈল্যামন্ত লইয়া ভারতের মধ্যে কয়েকটি স্থানে অন্ধিকার প্রবেশ করিয়াছে এবং নেপাল, ভটান ও সিকিমকে ধীরে ধীরে করায়ত্ত করার বাবস্থা করিতেছে। আসাম পাহাড় ও জঙ্গলের দেশ তথায় নেফা ও নাগালাও ভারতের অধীন রাজা হইলেও দেখানকার অধিবাসীদের অশিক্ষার দলে তাহারা যে কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠে। চীনারং সেই চুই রাজ্যেও তাখাদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছে। চীনারা প্ররাজ্য প্রাদে লোলপ হওয়ায় ভারতের পক্ষে চীনাদের সহিত যুদ্ধ করা ছাড়া এখন আর গতান্তর নাই। কাজেই শ্রীনেহরু ভারতের উত্তর দীমান্ত রক্ষার জন্ম সর্বপ্রকার ব্যবস্থায় অবহিত হইয়াছেন। ঐ অঞ্লে বছ দৈক্ত ও সমরোপকরণ প্রেরিত হইয়াছে ওবহু <del>স্থানে</del> ভারতীয় দৈলুরা বাধা দান করিয়া চীনাদের হটাইয়া দিয়াছে। এ সময়ে শ্রীনেহরুকে তাহার কার্যে সহযোগিতা ও সাহায্য করা প্রত্যেক ভারতবাদীর প্রধান ও প্রথম কর্তবা। এই সায়্যুদ্ধ ধদি অধিকদিন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ভারতের তৃতীয় পঞ্বার্ধিক পরিকল্পনা বন্ধ হইয়া ঘাইবে ও সকল উন্নয়ন কার্য ব্যাহত হইবে। সে জ্বন্তই শ্রীনেহরু আত্মরক্ষা বিষয়েও প্রথমে তত মনোযোগী হন নাই। এখন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতত্ত্বে দৈলদিগকে বস্তাদি দিয়া সাহায্যের আয়োজন হইয়াছে-দৈল বিভাগে লক্ষ লক্ষ নৃতন লোক গ্রহণ করা হইবে এবং

আর 'শিক্ষিত সৈতাদিগকে পূর্ণশিক্ষা দান করা হইবে।
আমাদের বিশ্বাস, ভারতবাসী তাহাদের দেশের বিপদের
গগুরুষ উপলব্ধি করিয়া কর্তব্য পালনে অনবহিত
থাকিবেন না।

#### সমরোপকরও ও লোক সংগ্রহ -

চীন ভারত যুদ্ধ অনিবার্থ হওয়ায় ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর সকল সরকারী কারথানায় ২ বা ৩ গুণ করিয়া সমরোপকরণ উংপাদন কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। সে জন্ম বিভিন্ন কারথানায় বহু মুক্তন লোক নিযুক্ত করা হইতেছে। তাহা ছাড়া সৈলবিভাগে শিক্ষাদানের জন্ম এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাজ করিতে যাইবার জন্ম লোক সংগ্রান্ত করা হইতেছে। ভারত বিরাট দেশ—তাহার লোকসংখ্যান্ত কম নহে—কাজেই ভারত সরকার সচেষ্ট হইলে অনায়াসে চীনা হানাদারদিগকে হটাইয়া দিতে পারিবে।

#### কলিকাতায় মাহ সমস্থা-

কিছু দিন হইতে কলিকাতায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ
মাছ আসিতেছে না। সে জন্ম ম্থামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দেন
প্রথমে উড়িন্তা, অন্ধু, বিহার, মধাপ্রদেশ, পূর্ব-পাকিস্তান
প্রভৃতির মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ সকল রাষ্ট্র
হইতে অধিক পরিমাণে মাছ আমদানীর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কলিকাতায় মাছের
আড়তদারগণ ষড়বদ করিয়া কলিকাতায় মাছের বাজার
আড়তদারগণ ষড়বদ করিয়া কলিকাতায় মাছের বাজার
আড়তদারগিক করেন ও স্থলতে মাছ বিক্রয়ে বাধা দেন। সম্প্রতি
আড়তদারদিগের সহিত সরকারী কর্তৃপক্ষের রুলার ব্যবস্থা
হইয়াছে ও সরকার কলিকাতায় মাছের দর বাঁধিয়া
দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে উংপল মাছের পরিমান চাহিদার
তুলনায় কম—কাজেই অধিক উংপাদনের ব্যবস্থা না হইলে
কলিকাতায় স্থলতে মাছ পাওয়া যাইনে না। আমরা এ
বিষয়ে ধনী ও শিক্ষিত ব্যবসাধীদের অবহিত হইতে
অন্তরোধ করি।

#### কলিকাভা কর্পোরেশনে নুভনবার হা—

পশ্চিমবঙ্গ দরকার মর্ডিনান্স জারি করিয়া ২ জন দর-কারী কর্মচারীকে কর্পোরেশনের স্পেশাল ডেপ্টী কমিশনার নিযুক্ত করিয়া কলিকাতা সহরের উন্নতি দাধনে অবহিত হইয়াছেন। তাঁহোরা (১) হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিট্টেট শ্রীএম, জি. কৃষ্টি এবং (২)রাজ্য দরকারের ডেপুটা পরিবহন কমিশনার শ্রী আরে মুখোপাধ্যায়। ইতিপুর্বে শ্রী এদ, বি. রায় কমিশনাররূপে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীকৃটি ময়লা দাফাই, জল দরবরাহ ও ডেল ব্যবস্থা এবং শ্রীমুখো-পাধ্যায় মোটর বিভাগ, মিউনিদিপাল রেল ও ইটালীর কারথানার দেখা শুনা করিবেন। মেয়র শ্রীরাজেশুনাথ ধল্পমানরের দহিত প্রামর্শ করিয়াই কমিশনার শ্রীরায় ডেপুটী কমিশনারছয়কে কার্যভার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের চেপ্টায় কলিকাতার নাগরিকরুদ্দের স্থথ স্থবিধা কি সতাই বাড়িবে ?

#### বারাকপুরে গান্ধা সংগ্রহশালা-

গান্ধী শারক নিধির পশ্চিমবঙ্গশাথার উত্তোগে সম্প্রতি ২৪ পরগণা বারাকপুরে ১৪নং রিভার সাইডে প্রায় ২ লক্ষ টাকা বায়ে গঙ্গাতীরে একটা নবনির্মিত প্রাদাদ ক্রয় করা হইয়াছে—তাহা ১০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত—তথায় একটি গান্ধী সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ম্থামন্ত্রী শ্রীপ্রফুরচন্দ্র সেন, প্রাক্তন ম্থামন্ত্রী ডাঃ প্রফুরচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতিকে লইয়া সংগ্রহশালায় পরিচালক কমিটা গঠিত হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায় যাহাদের নিকট সংগ্রহশালায় রাথায় উপযুক্ত গান্ধী স্মারক দ্রবাদি আছে, তাহা সকলকে ঐ স্থানে পাঠাইতে আবেদন করা হয়াছে। গত ২য়া অক্টোবর সন্ধ্যায় উক্ত গৃহে গান্ধী জন্মদিবদে এক উংসব পালন করা হয় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ ম্থোপাধ্যায় তাহাতে সভাপতি হইয়া তাহার সহিত গান্ধীজির ব্যক্তিগত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার কথা বিবৃত করেন।

#### জোয়ানদের সাহাযো দান -

চীন-ভারত সীমান্তে যুদ্ধে যে সকল ভারতীয় সৈত কাজ করিতেছে, তাহাদের উপহার প্রেরণের জন্ম উত্তর কলিকাতায় একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে—শী মতুলা ঘোষ কমিটীর সভাপতি ও অমৃতবাজার পত্রিকার শীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ আহ্বানকারী। কমিটীতে আছেন, শীপ্রকোমলকান্তি ঘোষ [ অমৃতবাজার পত্রিকা], শীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় [ প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক], শীদেবেজ্রনাথ ভট্টা-চার্য [ মেট্রোপলিটন ব্যাক্ষ], শীকেদারনাথ ম্থোপাধ্যায় [ ত্যাশানাল রবার ], জি. এ, দোসানী [ ফিল্ম কর্পোরেশন] শীরাধাকিষণ কানোরিয়া [ ত ব্রাবোর্ণ রোড] শীক্রঞ্চান রায়

[ ইষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টাম সার্ভিদ ] ও শ্রী এম. এল. সাহ [মোহিনী মিল]। সারা পশ্চিমবঙ্গে এইরপ প্রচেষ্টা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে দেশবাদীকে উত্তোগী হইতে আহ্বান করি।

#### আরিয়াদহ অনাথ ভাঙার—

১৯০৯ সালে উক্ত ভাণ্ডার স্থাপিত হইলেও সম্প্রতি ১৯৬২ সালে ভাণ্ডারের স্থবর্ণ জয়স্তী উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। উংদবে মুখ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রকুরচন্দ্র দেন সভাপতি ও মন্ত্রী শ্রীফ জলর রহমন প্রধান অতিথিকপে উপস্থিত ছিলেন। ভাণ্ডারের প্রাণম্বরণ শ্রীশস্থনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেঠায় ভাণ্ডারে এখন (ক) শ্রীরামক্ল মাত্রমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও (খ) ভাক্তার বি. সি. রায় শিশুস্দন পরিচালিত হইতেছে এবং ভাণ্ডারের চেষ্টায় বারাকপরে ১০ বিঘা জমির উপর যক্ষা-চিকিৎদা কেন্দ্র ও হাদপাতালের কাজ চলিতেছে। এই তিনটি বিরাট জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে —তাহার অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গ বা কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করিলেও ভাণ্ডারের ক্রমীরা বভ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। শন্তুনাথবার এই বিরাট কার্য সম্পাদন করিয়া দেশবাদী সকলের ধল্যবাদ ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার দান তাঁহাকে অমর্ক দান করিবে।

#### হিন্দুস্থান ট্যাঙার্ডের রক্ষত জয়ন্তী—

কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক হিন্দুম্বান প্র্যাণ্ডার্ডের বয়স ২৫ বংসর পূর্ণ হওয়ায় গত ১৪ই অক্টোবর রবিবার গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক সভায় সে উংসব পালন করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মৃথ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রকুল্লচন্দ্র সেন উংসবে পৌরোহিত্য করেন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রকুল্লচন্দ্র সেন উংসবে পৌরোহিত্য করেন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগঙ্গীবন রাম ও উড়িগারে মৃথ্যমন্ত্রী শ্রীবি. পট্টনায়ক অতিথিরূপে উংসবে থাকিয়া ভাষণ দান করেন। একটি দৈনিক সংবাদপত্র দেশের কত উপকার করিয়া থাকে, তাহা অবর্ণনীর। হিন্দুম্বান ই্যাণ্ডার্ড পত্রও ম্বর্গত স্থরেশচন্দ্র মজুম্বার ও স্বর্গত প্রকুল্নার সরকারের নেকৃষ্কে পতিষ্ঠিত হইয়া বাংলা তথা ভারতের জাতীয় জীবন ও মৃক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করিয়াছে। পত্রিকার বর্তমান পরিচালক শ্রীঅশোককুমার সরকার সকলকে স্বাগত জানাইয়া পত্রিকার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন।

#### লাভপুরে নুহন কলেজ -

কলিকাত। হাইকোর্টের প্রাক্তন-বিচারণতি ও কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের প্রাক্তন-উপাচার্গ ডাক্তার শস্থ্নাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানে তাঁহার বাসগ্রাম বারভ্নম জেলার
লাকপুরে একটি নৃতন ডিগ্রা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হইবে ও
উহা শস্থনাথ কলেজ নামে অভিহিত হইবে। লাকপুরের
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আরও অনেকে এই কলেজের
জন্ম অর্থ ও জমিদান করিয়াহেন এবং নেতা শ্রীসত্যনারায়ণ
বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ পরিচালন কমিটার সম্পাদক
হইয়াছেন। শ্রীমান সত্যনারায়ণ বারভ্নম জেলার খ্যাতিমান
দেশসেবক এবং স্বর্গত নাট্যকার শ্রুদ্ধের নিম্লুশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। শস্ত্রার অপুত্রক — কাজেই তাঁহার অর্থ
দ্যারা তাঁহার দেশবাদীর শিক্ষার বারস্থা করিয়া তিনি মহং
কার্যই সম্পাদন করিলেন। বর্তমান সময়ে গ্রামে কলেজ
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন স্ব্যাপেক্ষা অধিক।

#### রামক্রফ মিশনের নবম অথ্যক্ষ-

শ্রীরামক্ক মঠ ও মিশনের অষ্টম অবাক্ষ স্বামী
বিশুকানন্দ গত ১৬ই জুন আশি বংসর বয়সে মহাসমাধিলাভ
করিলে গত ওঠা আগষ্ট স্বামী মাধবানন্দ মঠের নবম
অধাক্ষ (প্রেসিডেট) নিবাচিত হইয়াছেন। মাধবানন্দ
১৮৮৮ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯১০ সালে মঠে যোগদান
করেন। জুই বংসর মায়াবতীতে থাকার পর জুই বংসর
তিনি উদ্বোধনের সম্পাদকরূপে কাজ করেন ও পরে অবৈত
আশ্রমের অধ্যক্ষ হন। ১৯২৭ সাল হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত
তিনি আমেরিকার সান্দ্রান্দিসকো নগরে বেদান্ত
সমিতিতে কাজ করেন এবং ১৯৬৮ হইতে ১৯৬১ পর্যন্ত
মঠের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাহার অগাধ পান্তিতার
জন্ম তিনি স্থবিখাত এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন ও
প্রকাশ করিয়া তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন,
তাহার গঠনমূলক কার্যবাবস্থা মঠ ও মিশনের বর্তমান প্রদার ও প্রচারের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯০৬ সালে তিনি পদরজে জন্মরা বাটা যাইয়া শীশ্রীসারদা মাতার নিকট সন্নাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। পর বংসর, তিনি কাশী যাইয়া স্বামী শিবানন্দের সহিত মিলিত হন। ১৯২৭ হইতে ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি রাঁচী মোরাবাদী পাহাড়ে নির্জনে তপজা করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট স্বামী শক্ষরা-নন্দের তিরোধানের পর গত ৬ই মার্চ ১৯৬২তে তিনি মঠের সভাপতি হইয়াছিলেন। মাত্র অল্পকাল অধ্যক্ষের কাজ করিয়া• তাঁহাকে সাধনোচিত ধামে চলিয়া ঘাইতে হইল।

#### ভারাপক চৌধুরী-

সমবায় আন্দোলনের নেতা ও প্রাক্তন এম-এল-এ
কাটোয়া নিবাদী তারাপদ চৌদুরী গত ১ই অক্টোবর ৬৩
বংসর বয়সে কলিকাতায় সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন।
তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় সংঘের ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাধ্বের সভাপতি ছিলেন। আজীবন তিনি সমবায় আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিয়া দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

#### ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত-

শ্রীগোপাল স্বামী পার্থসারথী সম্প্রতি পাকিস্তানের হাইকমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অল্পদিন পূর্বে পিকিংয়ে ভারতের রাষ্ট্রদৃত ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদেও ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। লগুনে ভারতের ডেপুটী হাইকমিশনার দ্রীটি-এন-কাউল কশিয়ার রাষ্ট্রদৃত নিযুক্ত হইলেন -শ্রীএস-পি-দত্ত কশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদৃত ছিলেন। শ্রীমার্থারে লালের স্থলে শ্রীকাউলকে শ্রেষ্ট্রায়ও রাষ্ট্রদৃতের কাজ করিতে হইবে। শ্রীকেবল সিংহ শ্রীকাউলের স্থানে লগুনে ভারতের ডেপুটা হাইকমিশনার হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে এই সকল পদ বিশেষ শুক্তবপূর্ব।

#### কলিকাভান্ন সাব-ওয়ে—

কলিকাতায় ডালহোসি-শিয়ালদ্থ এবং চৌরঙ্গী-ধর্মতলা অঞ্চলে পথের উপর দিয়া রাস্তা পার হইয়া যাওয়া এক ত্রুনাধা ব্যাপার। দেজল্ল অনেক সময় পথিককে বহু-ক্ষণ অপেকা করিতে হয়। দেজল্ল ঐ অঞ্চলে মাটার নীচ দিয়া তিনটি পথ নির্মিত হইবে—২টি ডালহোসীতে ও একটি চৌরঙ্গীতে। দেজল্ল ১৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। নৃতন পরিবহন মন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ জল্ল শাঘ্রই কলিকাতার উন্নতি বিধায়ক সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক ১০ঠকে আহ্বান করিয়া

পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারই পথ এ নির্মাণের ভার গ্রহণ করিবে।

#### সুলের ছাত্রদের খালদান-

গত ১৮ই অক্টোবর দিলীতে রাজ্যশিক্ষামন্ত্রী সন্মিলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকে-এল-শ্রীমালি বলিয়াছেন—স্কুলের ছাত্রগণকে মধ্যাহে আহার দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেজন্ত রাজ্য কর্তৃপিক্ষগণ যে অর্থব্যয় করিবেন তাহার এক তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীয় সরকার দান করিতে প্রস্তুত আছেন। এ ব্যবস্থা বহু পূর্বে সর্বত্র চালু হওয়া উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র কয়েকটি স্থানে বিভালয়ের ছাত্রগণকে মধ্যাহে খাবার দেওয়া হয়, স্কুলের পরিচালক ও শিক্ষকগণ সচেষ্ট হইলে এ বিধয়ে স্থানীয় অধিবাদীদের ও সরকারের সাহায্য অতি সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। ভক্টর শ্রীমালীর এই ঘোষণা যেন স্বত্র কর্মীদের উৎসাহ দান করে।

#### পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত রক্ষা-

পশ্চিমরঙ্গের পাকিস্থান-সীমান্ত এত অধিক দীর্ঘ যে ঐ শীমান্তকে ভাল করিয়া রক্ষা করার জন্ম আজ বহু সৈন্ত ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন ২ইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তান কতু-পক্ষের সকল প্রতিশতি ভঙ্গ করিয়া পাকিস্থানী হানাদারেরা প্রতাহ কোন না কোন স্থান দিয়া ভারতরাজ্যে (পশ্চিম বাংলায়) প্রবেশ করিয়া অধিবাদীদের উপরও অত্যাচার করিয়া এবং মালপত্র ও গরুবাছর কাড়িয়া লইয়া পলাইয়া যায়। বহুদংখাক সীমান্তঘাঁটি স্থাপন করিয়া ভারত কতুপিক্ষ এই হানা বন্ধ করিতে পারেন না। জলপ্য ও স্থলপথে এই দীমান্ত কয়েকশত মাইল—তাহা রক্ষা করার জন্ম স্বেচ্ছাদেবক দলগঠন করা প্রয়োজন। আজ চীন-ভারত মৃদ্ধ প্রায় সমাগত-—এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অধি-বাদীদের দীমান্ত রক্ষার জন্ম উলোগী হওয়া একান্ত কর্তব্য। একদিকে চীনের আক্রমণ--অপর দিকে পাকি-স্তানীদের হানা—এ উভয় দক্ষট হইতে পশ্চিমবঙ্গকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

#### স্থাসী অখিলানন্দ-

আমেরিকার বোষ্টন ও প্রভিডেন্স সহরের বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অথিলানন্দ মহারাজ ৬৮ বংসর বয়সে গত ২৩:শ সেন্টেম্বর মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রথম জীবনে নীরদচক্র সান্তাল নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি বি-এ পাশ করার পর ১৯১৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হন। কিছুকাল ভ্বনেশ্বর ও মাজাজে কাজ করিয়া তিনি ১৯২৬ সালে আমেরিকায় গমন করেন। তিনি আমেরিকায় বাস করিলেও বেলুড়ে প্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির, দক্ষিণেশ্বরে সারদা মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক ছিলেন। তিনি বলিতেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মধ্য দিয়া কাজ করাইয়া লইতেন।

#### কেরলে নুভন মুখ্যমন্ত্রী—

কেরল রাজ্যের মৃথ্যমন্ত্রী পি-এদ-পি নেতা শ্রীথান্ত্র পিলাই পাঞ্চাবের রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়ায় গত ২৬শে দেপ্টেম্বর কেরলের কংগ্রেদ নেতা শ্রীআর-শঙ্কর কেরলের ন্তন মৃথ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্যাভার গ্রহণ করিয়াছেন। কেরলে কম্নিইদিগকে পরাজিত করিয়া কংগ্রেদ ও পি-এদ-পি দল একযোগে মন্ত্রিদভা গঠন করিয়াছিল। শ্রীথান্ত্র পিলাই চলিয়া গেলেও প্রজাদমাজ কন্ত্রীরা কংগ্রেদের দহিত একযোগে কাজ করিবেন এবং তৃই দলের চেপ্তায় কংগ্রেদ নেতা শ্রীশন্তরকে নৃতন মৃথ্যমন্ত্রী করা হইয়াছে। রাজ্যপাল শ্রীভি-ভি-গিরি কেরলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উল্লোগী আছেন। কেরল পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্থাদঙ্গল রাজ্য—তথায় উন্নতি বিধান একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য।

#### বিশংকাশীন ব্যবস্থা-

চীন কর্তৃক ভারত রাজ্য আক্রমণের ফলে যে জকরী অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্ম গত ২৬ শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ডাক্লার রাধাক্বফন দিল্লীতে এক অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন—তাহার নাম "ভারত রক্ষা অর্ডিনান্স ১৯৬২"—তাহা দিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ভারত রক্ষা আইনের মত। অর্ডিনান্স অন্থ্রসারে কাজ করিবার জন্ম নিম্নলিখিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—(১) প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেক (২) অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই (৩) পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীকন্দ (৪) সমন্বর্ম মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী (৫) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী (৬) শ্রীমনন। এই ছোট মন্ত্রীসূভা প্রায়ই মিলিত হইয়া কর্ত্রবা স্থির করিবেন।

গত ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় কলিকাত। গড়ের মাঠে পক্ষাধিক লোকের এক সভায় নিম্লিখিতরূপ দাবী জানানো হইয়াছে—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রকুল সেন সভায় সভা-পতিত্ব করেন এব কংগ্রেশ সভাপতি শ্রীঅতুলা খোষ, পি- এস-পি নেতা ডাঃ প্রফুর ঘোষ, জনসংঘ নেতা খ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও কলিকাতার মেয়র খ্রীরাজেন্দ্র মজ্মদার সভায় বক্তৃতা করেন। সভার দাবী ছিল—(২) রুফ্থ মেননের অপসারণ (২) পঞ্চম বাহিনী দমন ও (৩) হানাদার বিতাড়ন। চীন-দরদী কর্নিষ্টদের ও মূনফা-শিকারকারীদের কঠোর হস্তে দমন করিতে সরকারকে অসুরোধ করা হয়। ২৫শে নভেম্বর পশ্চিম বঙ্গে ঘে তিনটি সাধারণ (বিধানসভা) কেন্দ্রে উপনিবাচনের কথা ছিল, তাহা জরুরী অবস্থার জন্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী খ্রীনেহের্ক নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সামরিকশিক্ষাগ্রহণ করিয়া দেবক্ষা করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন।

#### জাতীয় সংহতি সপ্তাহ—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅভুল্য ঘোষ
আগামী ৪ঠা নভেন্বর হইতে ১১ই নভেন্বর ৮ দিন পশ্চিম
বঙ্গের অবিবাসীদিগকে জাতীয় সংহতি সপ্তাহ পালন
করিতে অন্তরোধ করিয়াছেন। এ সপ্তাহে দেশের সর্বত্র
জনসভা করিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে দেশবাসীর কর্ত্ব্য সম্বন্ধে
আলোচনা করা হইবে। কার্যান্তচি এইরূপ হইবে (১)
ন্যাশানাল সেভিং সার্টিদিকেট ক্রিয়ের অভিযান (২) কার্থানা
ও মাঠে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ম জনমত স্বস্থি (৩) ভারত
সীমান্ত রক্ষারত জোরানদের জন্ম উপহার সংগ্রহ (৪)
সমাজ বিরোধী কার্যাকলাপ বন্ধ করার ব্যবস্থা। আমাদের
বিশ্বাস সর্বত্র এ বিষয়ে আলোচনা হইলে বিভান্ত দেশবাসী
কর্ত্ব্য নির্ণয়ে সমর্থ হইবে।

#### হরেক্র ঘোষের মর্মরমূভি–

স্থাত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বস্থর অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছিলেন। গত ২১শে অক্টোবর সদ্ধার হাওড়া ময়দানের পূর্বপ্রান্তে তাহার এক মর্মরমূতির আবরণ উন্মোচন করা হইয়াছে। থাতনামা বিপ্রবী শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীমতী লালা রায়, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ, হাওড়া মিউনিসিপ্রলিটীর চেয়ারম্যান শ্রীনির্মল ক্মার মুথোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থাত হরেন্দ্রনাপের জীবনী বানা করিয়া বক্তৃতা করেন। স্থাধীনতা সংগ্রামের নেতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন দেশের নাগরিকগণ তাহাদের কর্ত্ব্য সম্পাদন করায় তাহারা দেশবাদীর অভিনন্দনের পাত্র ইয়াছেন।

### **मसम्रा**



গৃহিণী:—সত্যি, ভারী মৃদ্ধিলে পড়েছি! ভাইফোঁটায়
ভাইদের কাকে কি দেবো—কিন্নই ঠিক করতে
পারছি না! এই সেদিন পুজোর সময় স্বাইকে
জামা-কাপড় দিলুম—কাজেই ভাইফোঁটায় আবার
সেই জামা-কাপড় উপহার—তাই ভাবছি, এবারে
বরং বেশ দামী কোনো নতুন সৌথিন জিনিষ কিনে
ওদের—

কর্তাঃ— বটে ! শুধু জিনিধের কথাই ভাবছো—কিন্তু সে জিনিধের দাম জোগাবো কোথেকে—সে কথাটাও একবার ভেবো ই সঙ্গে!…

শिल्ली:-- পृथी (म्वभाग)

### মধ্যাতে

### অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী

বেলা দ্বিপ্রহর।
সানাহার শেষ করে শয়ার উপর
শুয়ে আছি চুপচাপ দোতলার ঘরে,
স্থানালাটা খুলে দিয়ে মাথার শিয়রে।
স্থাথের বস্তিটা ভেঙে দিয়ে থোলা জমিটাতে
তোলে কারা পাকা-বাড়ি; তারি উচু ছাতে
সারি-দেওয়া কালো কালো ছাতার আড়ালে
একসাথে ধীরে ধীরে মৃত্ টিমে তালে
শুঠা-নাবা করিতেছে চুড়ি-পরা সারি সারি হাত।
ছাতপিটনীর দল পিটিতেছে ছাত

গান গেয়ে একটান। স্থরে।
বেশ তার ভেসে যায় দূর হতে আরো বহু দূরে।
ঘুম-পাড়াবার কালে কোলের শিশুরে
জননীর হাতথানি নেবে আসে ধীরে
ঐভাবে কচি কচি শিশুদের গালে
ছড়ার স্থরের তালে তালে।
ছাতপিটুনীর গান একটানা কানে ভেসে আসে
শরতের ঝিরঝিরে উদাসী বাতাসে।
চোথ ঘুটো বুজে আসে সে গানের স্থরে বারে বারে;
ঘুমপাড়ানিয়া গান কে শোনায় ক্লান্ত এই
বুড়ো শিশুটারে।

শরতের ঘন নীল আকাশের গায়
তেনে তেনে যায়
ছেড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ, পথভোলা উদাসীর দল,
কোড়ে ফেলে দিয়ে সব সঞ্চিত সম্বল।
ঘোষেদের বাড়িটার দোতলার ভাঙা কার্নিসে
গত ষাট বছরের শ্রাবণের ধারা নেবে এসে
ফেলে গেছে এলো-মেলো সবুজের ছোপ।
সেখানে দিয়েছে দেখা একরাশ আগ ছার ঝোপ।
গলা-ফোলা পায়রাটা সেইখানে গুম্ হরে বসে
চাপা-স্থরে গুম্রোয় কিসের আবেশে।
চাপা তার ক্লান্ত তায় দেই শুধু জানে।
থেঁকি-কুকুরের চাপা কাতরানি-ডাক

কানে ভেসে আসে বারে বারে; কে বুঝি মেরেছে তারে লাঠি;

ঠুং ঠুং মৃত্ মৃত্ শব্দ আগে কানে;
বিক্সা-গাড়িচড়ে বুঝি গেলকারা ওপাড়ার পানে।
ভেঁড়া ভেঁড়া এইসব হার দূব হাতে কানে ভেনে আাসে;
চোথ হুটো চূলে চুলে পড়ে

কি জানি কি নেশার আবেশে।

থোঁ 🖫 করে দিয়ে গেছে তারে।





# প্রেম সংক্রান্ত বিচার

### উপাধ্যায়

নারী পুক্ষের পরস্পরের লগ্নের ব্যবধান যদি ৬০° ডিগ্রি ( সেকস্টাইল) অথবা ১২০ ডিগ্রি (ট্রাইন ) হয়, তা হোলে তাদের ভেতর ভালোবাসা দৃড হবে। প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মধ্যে একজনের রাশিচক্রে যেথানে মঙ্গল আছে সেথানে অপরের গুক্র থাকলে প্রথম দর্শনেই পরস্পার প্রণয়াবদ্ধ হয় এবং তাদের ভেতর যৌন আকর্ষণ হয়ে পাকে। চর ও স্থির, অগ্নিও বায়, পুথী এবং জল রাশি জাতকজাতিকার মধ্যে পারস্পরিক স্তমংবদ্ধ প্রেম ও মিলন ঘটে। পঞ্চমস্তানে পাপগ্রহ অবস্থান করলে মস্বাভাবিক প্রণয়াসক্তি বৃদ্ধি করে। একজনের রনি বা চন্দ্রের ফুট অপরের সুহস্পতি বা শুক্রের ক্ষুটের খুব কাছাকাছি থাকলে অথবা ১২০ ডিগ্রীর ব্যবধান হোলে অথবা একজনের চল্লের স্থানে অপরের রবি অবস্থান করলে প্রণয় দঢ় হয় এবং তাদের মধ্যে বিবাহ ঘটলে, বিবা-হিত জীবন স্থেই অতিবাহিত হয়। একজনের লগাধি-পতি অপরের লগ্নে অবস্থান করলে ভালোবাসা ও সৌহাদ্দ্য জমে ওঠে।

প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর পারস্পরিক রাশিচক্রে যদি দেখা যার নরবি চন্দ্র অথবা শুভগ্রহগুলি ৯০° ডিগ্রি (স্কোয়ার বা ১৮০° ডিগ্রি (অপোজিশন) ব্যবধানে আছে, তা হোলে তাদের প্রণয় শিথিল হবে, তুঃথ কষ্ট, ক্ষয়্ম ক্ষতি ও মানসিক বেদনা বৃদ্ধি পাবে।

প্রণয়কারক গ্রহের প্রতি শনি, মঙ্গল, হার্দেল এবং নেপচুনের বৈর দৃষ্টি থাক্লে অথবা পঞ্চম বা সপ্তম গৃহে অবস্থান করলে প্রণয় ভঙ্গ, নৈরাগ্র, বিবাহবিচ্ছেদ অথবা বিবাহিত জীবনে নানা অশান্তি দেখা দেয়। মঙ্গল এবং শুক্র পীড়িত হোলে অত্যন্ত-প্রণয় ও কামোদ্দীপনা স্বষ্টি করে—কলে অবাধ মেলামেশা ও সংসর্গের মাধামে নিন্দিত জীবন যাপন করে। বহু প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংস্পর্শে এসে তারা লাম্পট্যদোষে তাই হয়। হাসেলি বা নেপচূন শুক্রকে পীড়িত করলে ঈর্গা, দেষ, কলহ ও মারপিঠের স্বষ্টি করে, আর অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্যের ভেতর শেষ পর্যান্ত প্রণয় ভঙ্গ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপার ঘটিয়ে তোলে।

স্বীলোকের কোঞ্ঠীতে শনি দারা রবি আক্রান্ত হোলে তঃথপ্রদ বিবাহ ঘটে, স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মোটেই বনিবনাও হয় না কিন্তু এদের ওপর বৃহস্পতি বা শুক্রের শুভ দৃষ্টি থাক্লে ন দোসের খণ্ডন হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষী ওয়াইন্ডি বলেন, পুরুষের কোঞ্ঠীতে চন্দ্র আর নারীর কোঞ্ঠীতে রবি অথবা শুক্র, হার্মেল, শনি, ও মঙ্গল দ্বারা পীড়িত হোলে প্রেমের ব্যাপার জোরালো হয়ে ওঠে অবৈধ ভাবে, আর অপবাদ কুড়োতে হয়, শুনতে হয় কানাঘুষো কংগ।

সপ্থমে শনি বিবাহের বিলম্ব ও নৈরাশ্যের কারক, তবে বিবাহকারক গ্রহ বলবান হোলে আর লগ্ন থেকে সে গ্রহ ছঃ-স্থান গতনা হোলে ত্রিশ বছরের মধ্যে বিবাহ স্থনিশ্চিত। স্থীলোকের কোঞ্চীতে শনির দ্বারা রবি পীড়িত হোলে, তার স্বামী মাতাল হোতে পারে অথবা অন্ত রকম নেশা ভাঙ্করতে পারে স্থীকে অগ্রাহ্থ করে নানাভাবে নিগ্রহ করতে পারে, পঞ্চম বা সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ থাক্লে অথবা সপ্তমাধিপতি পঞ্চম স্থানে পাপসংযুক্ত হোলে প্রণয় বা বিবাহের

· वह रयागारयाग नष्टे रय, विटक्टम, त्मय পर्यास्ट श्वीभूकरयत भरशा मूथ रम्था भर्यास्त वस रुदा यात्र। स्रदेनक উচ्চপদस् ব্যক্তির পঞ্চম স্থানে শুক্র, মঙ্গল, হার্সেল সপ্তমাধিপতির সহিত অবস্থিত। এঁর স্ত্রী অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, অবৈধ-প্রণয়ে আসক্তা এবং শেষ পর্যান্ত স্বামীর কাছ থেকে তফাতে গিয়ে আছেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি কোন সম্বন্ধ রাথেন নি। এঁদের বিবাহিত জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। জনৈক মহিলার চন্দ্র থেকে সপ্তম স্থানে াবি আর অষ্টমে মঙ্গল, চন্দ্র রাহু ও শনিযুক্ত-ফলে অল্প-ায়দে তাঁর স্বামী বিয়োগ ঘটেছে। সপ্তমন্থান দ্বাত্মক মথবা দ্বিভাব বিশিষ্ট রাশিতে হোলে আর পাপ দংযুক্ত শুক্র এথানে থাকলে একাধিক বিবাহ ঘটে। স্ত্রী-লোকের কোষ্ঠীতে সপ্তমে শনি ও চন্দ্র একত্র থাকলে তার একাধিক বিবাহ। রবি ও রাহু যে পুরুষের কোষ্ট্রীতে দপ্তমে অবস্থিত, তার একাধিক রমণীর দঙ্গে অবৈধ সংসর্গে অর্থহানি হয়। স্ত্রীলোকের মন্ত্রমে শনি তার বিবাহিত জীবনকে একেবারে নষ্ট করে, কোন আকর্ষণ বা রোমান্টিক পরিস্থিতি থাকে না। সপ্তমে রাজ বা কেতৃ বিবাহিত জীবনের ট্রাজেডি আনে, আর বিবাহিত জীবন অস্তুথী হয়। দিতীয়স্থানে পাপ গ্রহ দৃষ্টিব্ছিত আর সপুমাধিপতির ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানে অবস্থান না হোলে বিবাহিত জীবন স্থের হয়। কোন পুরুষের লগ্নে বা দপ্তমে চন্দ্র, আর নবাংশ লগ্ন সিংহরাশিতে হোলে তার স্বীর চরিত্র-দোষ ঘটে। সপ্তমে শুক্র ও বৃধ একত্র থাকলে একটির পর একটি স্ত্রীলোকের দঙ্গে অবৈধ সংদর্গ করে পুরুষ পশুর অধম হয়ে যায়। তিনটি কেন্দ্রে পাপগ্রহ থাকলে স্ত্রীকে নিয়ে কোনদিন স্থা হওয়া যায় না। সপ্তমে গ্রবি থাকলে বন্ধ্যারমণীগণের সঙ্গে রমণ স্থচিত হয়।

শুক্রপাপগ্রহ খারা পীড়িত হোলে মান্থবের চারিত্রিক ফুর্বলতা থাক্তে পারে। শুক্র শনির খারা পীড়িত হোলে বিবাহে বিলম্ব হবার বা প্রচলিত রীতিবিক্লদ্ধ বিবাহের সম্ভাবনা। সপ্তমাধিপতি অষ্টমে থাক্লে জাতক বেখাসক্ত হয়। তার স্ত্রী ক্র্যা বা তার স্ত্রীতে অনাসক্তি হয় অথবা সে স্ত্রীলোকের অবাধ্য হয়। সপ্তমপতি দশমে থাক্লে জাতকের স্ত্রী পতিব্রতা হয় না। সপ্তমস্থান মঙ্গল বা শনির বর্গ হোলেও তা'তে মঙ্গল বা শনির দৃষ্টি থাক্লে স্ত্রী বা পুরুষ ঘেই হোক্—পরপুরুষ বা স্ত্রীতে আসক্ত হয়।
চন্ত্র, মঙ্গল ও শনি একনক্ষত্রে বা নবাংশে থাক্লে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ব্যভিচারী হয়। উক্ত যোগে সপ্তমপতি বৃধের
নবাংশগত বা বৃধ দৃষ্ট হোলে ভার্যা বেশ্রাতুল্যা হয়।
সপ্তমাধিপতি ছাদশে থাক্লে জাতকের স্ত্রী চঞ্চলা হয় অথবা
ঘরের বাহির হয়ে যায়।

শুক্র এবং মঙ্গল যে কোন রাশিতে তাদের নবাংশের বিনিময় হোলে, নারী অসতী হয়। সপ্তমে রবি, চন্দ্র এবং শুক্র একত্র থাক্লে স্বামীর সম্মতি নিয়ে সে অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়। সপ্তম নবাংশে মঙ্গল থাক্লে এবং শনির দৃষ্টি তার ওপর থাক্লে নারীর জননেন্দ্রিয় বাাধিপীড়িত। রবি অথবা মঙ্গল লগ্নে থাকলে নারী দারিদ্রা-কন্তভোগ করে। চন্দ্র থেকে বলবান বৃহস্পতি তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে সপ্তমে অস্তমে নবমে অথবা দশমে অবস্থান করে তা হোলে স্বীলোকের পক্ষে শুভপ্রদ।

শুক্র ও বুধ জায়া স্থানে অবস্থান করলে স্ত্রী লাভ হয় না, কিন্তু তারা শুভ গ্রহের হারা দৃষ্ট হোলে অধিক বয়দে অল্পবয়স্থা রমণীর সঙ্গে পরিণয়। ক্ষীণ চন্দ্র পাপগ্রহ যুক্ত হয়ে সপ্তম স্থানে থাক্লে জাতমানব পরস্ত্রীরত হয়, আর সপ্তমাধিপতি পাপযুক্ত হয়ে লগ্নে অবস্থান কর্লেও জাতক পরস্ত্রীরত ও কুপথগামী হয়।

ন্ত্রীলোকের রাশিচত্রে সপ্তম স্থানে শুক্র থাক্লে স্বামী হলনর ও স্থা, বুধ থাকলে শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ, চক্ত থাক্লে কোমল আর চরিত্রহীন, বুহস্পতি থাক্লে উন্নতহাদয়, স্ব্দ্রিসম্পন্ন ও চরিত্রবান, রবি থাক্লে বিশিষ্ট বাবসায়ী ও লম্পট হয়।

স্ত্রীলোকের কোষ্ঠাতে সপ্থেম শনি বা ব্ধ থাক্লে স্বামীর পুরুষত্ব হানি নির্দেশ করে। শুভগ্রহের দৃষ্টিগত নীচস্থ গ্রহ সপ্তম স্থানে থাক্লে জাতিকা স্বামীর অবহেলার পাত্রী হবে। স্থীলোকের কোষ্ঠাতে সপ্তমন্থান চররাশি হোলে, স্বামী হবে প্রমণকারী—স্থিরবাশি হোলে স্বামী গৃহে থাক্বে, অাত্রক হোলে কথন ঘরে কথন বাইরে কাটাবে।



# কোষ্ঠী-বিচার সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

শুভগ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হোলে অণ্ডভ। সেই গ্রহ কৃতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ গৃহের অধিপতি হোলে অন্তভ। আবার ষষ্ঠ, অষ্টম ও দাদশ গুহের অধিপতি হোলে অভভ। অনেকের মনে প্রশ্ন ওঠে তা হোলে কি দে গ্রহ সব বিষয়ে অন্তভ-দাতা এর উত্তরে বলা যায় যে ঐ ভভগ্রের ভভত্ব নষ্ট হোতে পারে না, মারক সংক্রান্ত ব্যাপারে অশুভ দাতা হয়, এজন্মেই অশুভ বলা হয়েছে। অক্স সব বিষয়ে সে গুভফলপ্রদ হবে। তার দৃষ্টিও অগুভ হবে:না। গ্রহ ছুইটি ভাবের অধিপতি হোলে, (একটি শুভ ভাবের, অপরটী অশুভ ভাবের) এবং ত্রিকোণাধিপতি হোলেই যে তার সবদোষ খণ্ডন হয়ে যাবে, এটি ভুল ধারণা। যে ক্ষেত্রে গ্রহ তুটি গ্রের অধিপতি—দে ক্ষেত্রে যদি একটি গৃহ তার মূলত্রিকোণ হয়, তা হোলে মূলত্রিকো-ণের ফলই সে দেবে, অপর্টির দেবেনা। গ্রহ ছুইটি গুহের অধিপতি হয়ে যে কোন একটিতে অবস্থান করলে চুই ভাবেরই ফল দশান্তর্দশায় দেবে। দশার প্রথমার্দ্ধে তার অবস্থিত ভাবের ফল শেষার্দ্ধে অপরটী ভাবের ফল দেবে, এরপ অভিমত অনেকে প্রকাশ করেছেন। আবার এ কথাও অনেকে বলেন যে গ্রহ বিষম রাশিতে থাকলে ঐ রাশিগত ভাবের ফল দেবে প্রথমান্ধে—আর সমরাশি গত ভাবের ফল দেবে শেষার্দ্ধে। তঃস্থানের অধিপতি যদি তার অপরক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়, তা হোলে ত্রঃস্থানের অশুভ ফল ना मिरा रा घरत रम वरम चारह—छात्रहे कनमाठा हरत। উদাহরণস্বরূপ এখানে শনিকে ধরা যাক। শনির হুইটি ক্ষেত্র মকর ও কুন্ত। দে পঞ্চমস্থান মকরে অবস্থিত (ক্সাল্ম জাত ব্যক্তির পক্ষে) অতএব সে জাতককে পুত্রদান করবে এবং ষষ্ঠাধিপতি হেতু হুঃস্থানের অণ্ডভ ফল গুলি দেবে না। রবি পাপগ্রহ হোলেও শনি এবং মঙ্গলের মত মারাত্মক পাপগ্রহ নয়। স্থতরাং দে নবম কিম্বা পঞ্মে থাক্লে ভালোই করে। নগাধিপতি ভুভই হোক আর অন্তই হোক—ধোপকারক হ'য়ে জাতক জাতিকার

কল্যাণই করে এবং বিশেষ অন্ত্র্ক আবহাওয়া এনে দেয়।
ধন্থলগ্রের পক্ষে বৃহস্পতি লগ্নাধিপতি ও চতুর্থাধিপতি।
চতুর্থাধিপতি হেতু দে মারক, আর দশান্তর্দ্ধার মাধ্যমে
সময় স্থায়োগ পেলে দে জাতকের মৃত্যুর কারণও হোতে
পারে। হুঃস্থানাধিপতি হুঃস্থানগত হোলে ফল ভালো
দেয়, বিষে বিষক্ষয়। এজয় অন্তমাধিপতি ঘাদশে থাক্লে
বায় স্থানের ফল থারাপ করেনা। কোন গ্রহ কেন্দ্রাধিপতি
হয়ে সক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থ হোলে অভ্ত দাতা হয় না, কিন্তু
অপর কেন্দ্রে থাকলে এরপ ফল দেবে না।

দক্ষিণ ভারতের একথানি প্রাচীন জ্যোতিষ এছে (মণিকাও কেরালাম ও জুলিপ্পানি—৩০০ পৃঃ) লিখিত আছে যে চক্র ও রহস্পতি নবমস্থানে একত্র থাকলে জাতক বা জাতিকার ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার মৃত্যু হয়, আর সপ্তমস্থানে এরপ থাকলে জাতক বা জাতিকার বিবাহই হবে না—আর বংশ লোধ পাবে।

# ব্যক্তিগত দাদশরাশির ফলাফল

### সেহারাম্প

অধিনী এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রজাতগণের সময় ভরণী জাতগণের অপেক্ষা অনেকটা ভালো। অজীর্ণ, উদরাময় ও
রক্তঘটিত পীড়া। পুরাতন জর রোগীর সতর্কতা আবশ্যক।
পারিবারিক ক্ষেত্রে স্থথের হোলেও স্বজন বিরোধ ও কলহ
ঘরে বাইরে। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। বন্ধুদের
প্রতারণা। জনপ্রিয়তা। ভূম্যাধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও
কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। চাকুরীজীবীর পক্ষে
উত্তম। উপরওয়ালার অক্সগ্রহ লাভ ও অফিসে পসারপ্রতিপত্তি। প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ভভ সময়, কর্ম্মাদের
সঙ্গে প্রীতিভাব। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর সময় উত্তম।
মহিলারাও ভভ ফল পাবে। উপহার, উপঢৌকন ও অলকার প্রাপ্তি। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। পরীক্ষার্থী
ও বিভার্থীর পক্ষে আশাসুরূপ হয়।

### ব্যবাস্থ

মুগশিরাঙ্গাতগণের পক্ষে উত্তম। ক্বত্তিকা ও রোহিণীর

পেক্ষ মধ্যম। প্রথমার্দ্ধে শরীর থারাপ যাবে, শেবার্দ্ধে কিছু ভালো। স্ত্রী-পুত্রাদির পীড়া। পারিবারিক্ষ অশান্তি ও কলহ বিবাদাদি। আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়, শেষার্দ্ধে লাভজনক পরিস্থিতি। প্রচেষ্টায় লাভ ও সাফল্য। বাড়ীওয়ালা, ভ্রুমাধিকারী ও ক্ষমিজীবীর পক্ষে সম্ভোষজনক, শেষার্দ্ধে বিশেষ ভালো। এমাদে বাদের জন্ত গৃহারস্তের যোগাযোগ। প্রথমার্দ্ধে চাকুরিজীবীর পক্ষে আদে ভালো নয়, বিতীয়ার্দ্ধে ভাল ব্যবসায়েও বৃত্তির ক্ষেত্রে উত্তম। নারীর পক্ষে মিশ্রকলদাতা। সমাজ বা জনসংস্থার মধ্যে যারা কর্মী, তাদের পদে পদে বাধা ও কর্ম্ম বিশুঝলতা। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। প্রণয় ও পারিবারিক ক্ষেত্র ভালো বলা যায়। পরীক্ষার্থী ও বিহার্থীর পক্ষে মধ্যম।

### সিখুন রাশি

মুগশিরার পক্ষে উত্তম। পুনর্বস্থ অথবা আর্দ্রাজাতকের পক্ষে মুগশিরা অপেকা নিরুষ্ট ফল। আরবৃদ্ধি প্রচেষ্টার সাফলা, কর্মদক্ষতার জন্ম থ্যাতি। বাত ও পিত্ত প্রকোপ। প্রথমার্দ্ধে রক্তঃ আব শেষার্দ্ধে তুর্ঘটনা ভয়। স্বজনবিরোধ ও পারিবারিক অশাস্তি। বাড়ীওরালা, ভ্যাধিকারী ও রুষি-জীবীর পক্ষে মাসটা তুর্বল। চাকুরির স্থান ভালো বলা যায় না। উপরত্যালার প্রীতির অভাব। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে ভালো। প্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। পরপুরুষের সংশ্রবে আসা বা অবৈধ প্রণয় বর্জ্জনীয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে নিজেকে সীমিত করা আবশ্যক। পরীক্ষার্থী ও বিত্যার্থীর পক্ষে মাস্টি মন্দ নয়।

### কর্কট রাম্বি

পুষ্থার পক্ষে উত্তম, পুনর্কস্থর পক্ষে মধ্যম, আর অশ্লেষার পক্ষে নিরুষ্ট। লাভ, আমোদপ্রমোদ, ল্লমণ, শত্রুদ্ধর প্রভৃতি যোগ আছে। উদ্বিগ্নতা ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন। পারিবারিক শাস্তি। আক্ষিক লাভ ও ক্ষতি তুই-ই সম্ভব। বাড়ীওয়ালা, ভূমাধিকারী ও ক্বিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধ শুভ কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধটি ভালো বলা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি আলো ভালো বলা যায় না, নৈরাখ্যজনক পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি আলো ক্ষাভ্রন নয়। সর্কক্ষেত্রেই যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ। ক্ষোন ক্ষান সন্থাবনা। সমাজবেষা জীলোকের

বিশেষ প্রাধান্ত। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফলা। প্রণয়ের ক্ষেত্রে এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে আনন্দ উপভোগ। পরীকার্থী ও বিভার্থীর পক্ষে মাস্টি ভভ।

### সিংহ হাশি

ম্বা ও উত্তর্গন্ধনী নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম, পূর্বকন্ধনী জাতগণের পক্ষে অধম। উত্তম স্বাস্থা। সোভাগ্যা ক্থা। চক্ষুপীড়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি। পরিবার বহিত্তি অজনবর্গের সহিত বিরোধ। মাসের প্রথমার্দ্ধ আর্থিক ব্যাপারে ভালো নয়। মাসের তৃতীয় সপ্তাহ অর্থোপার্জনের পক্ষে বিশেষ অমুক্ল। ভূম্যাধিকারী, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালায় পক্ষে সম্ভোষজনক পরিস্থিতি। দিতীয়ার্দ্ধ চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। পদোন্নতি, সন্মান ও মর্ধ্যাদালাভ। বৃত্তিজীবী ও বাবসায়ীর পক্ষে আর বৃদ্ধি স্ত্রীলোকদের পক্ষে সর্ব্ধতোভাবে উত্তম। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য। অবৈধ প্রণয়েও পরীক্ষার্ভীর পক্ষে উত্তম।

### কন্তা রাশি

উত্তরকল্পনী ও চিত্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। হতার পক্ষে অধম। গৃহে মাঙ্গলিক অন্ধান, উপঢৌকনপ্রাপ্তি। শক্রজন্ম, স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। উদরের গোলমাল হোতে পারে। পারিবারিক শান্তি। আর্থিক অবস্থা অন্থক্ষ নয়। গৃহারম্ভ বাধাপ্রাপ্ত হবে। ভূমাধিকারী, বাড়ী ওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। চাকুরি-জীবীদের সময় একভাবেই যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের সময়ের কোন পরিবর্তন হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে আদে উল্লেখযোগ্য নয়। পরপুক্ষের সংস্রবে বা মেলামেশার ক্ষেত্রে সতর্ক হয়ে চলা বাঞ্কনীয়। কোটসিপ, রোমান্স বা অবৈধ প্রণয়ের পক্ষে মাসটি প্রতিক্ল। বিভাগী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

### ভুলা ব্রাম্পি

চিত্রাঙ্গাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম। স্বাতী ও বিশাখা জাতগণের পক্ষে মধ্যম। এ মাসে স্বাস্থ্যের অবনতি। রক্তের চাপবৃদ্ধি, কন্ত্রোগ, খাসপ্রখাস ও বক্ষের পীড়াদি সম্ভব। উদরের গোলমাল। পারিবারিক অশান্তি। দাশত্য কলহ। আর্থিক অবস্থা আদৌ ভালো নয়। টাকা লেনদেন ব্যাপারে সতর্কতা আবিশ্রক। বাড়ীওয়ালা, ভ্রমধিকারী ও কবিজীবীর পক্ষেস স্থোষজনক নয়। চাকুরি-জীবীর ভাগ্যেও কোনপ্রকার স্থযোগ স্থবিধা নেই, বরং উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে কইভোগ ও আশাভঙ্গ। স্থীলোকের পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। শিল্পকলার পসারপ্রতিপত্তি। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। সামাজিক প্রতিষ্ঠা। পারিবারিক স্থেষচ্ছন্দতা। প্রণয়ে স্থ্যলাভ ও উপ-ঢোকন প্রাপ্তি। বিত্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

### র্শ্চিক রাশি

অমুরাধাজাতগণের পক্ষে উত্তম। বিশাখার পক্ষে মধাম। জোষ্ঠাজাতগণের অশেষ তর্ভোগ। শারীরিক হুর্বলতা। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তপাত। ভ্রমণ-কালে তুর্ঘটনা। পারিবারিক শান্তি। শিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাফল্য। সমাক বিভার্জন। সৌভাগাবৃদ্ধি। আর্থিক অবস্থা সম্ভোষজনক হোলেও বায় বন্ধির জন্য সমস্রা ও তুল্চিস্থা। বাড়ীওয়ালা, ভুমাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। প্রথমাদ্ধ চাকুরিঙ্গীবীর পক্ষে উত্তম, শেষের দিক নৈরাশ্রজনক। বাবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর সময় ভালো যাবে। প্রীলোকের পক্ষে সর্বতোভাবে গুভ। শিল্পকলার উন্নতি লাভ। অবৈধ-প্রণয়ে বিশেষ সাফলা। পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় লাভজনক পরিস্থিতি এবং সৌহাদ্য ও সম্প্রীতি। বিভাগী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

### প্রসু রাশি

ম্লা ও উত্তরাধাতা জাতগণের পক্ষে শুভ। পূর্মাধাতা জাতগণের পক্ষে কষ্ট ভোগ। শারীরিক অবস্থার অবনতি, জ্বর, রক্তপাতাদির সম্ভাবনা, তুর্ঘটনার আশক্ষা, শক্রুজয়, অর্থাগম, পারিবারিক শান্তি, স্বজনবন্ধু বিয়োগ। আর্থিক উন্নতির কোন লক্ষণ নেই, বরং ক্রুত পরিকল্পনার রূপ দিতে গিয়ে নানা বাধাবিপত্তি ও ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা ভূমাধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি প্রতিকৃল,। মামলা মোকর্দমার আশক্ষা। চাকুরিজীবীর সর্ববিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশুক। দায়িত্বপূর্ণ কাজে কৃতিত্ব প্রকাশের যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অত্যম্ভ অমুক্ল। স্ত্রীলোকের পক্ষে এমাসটা আমোদপ্রমোদে যাবে। কোট্সিপ, পার্টি, অবৈধ প্রণয় ও পরপুক্ষরের

সঙ্গে মেলা মেশায় বিশেষ সাফল্য। 'পারিবারিক স্থ-শাস্তি। বিভাগী গুপরীকার্থীর পক্ষে শুভ।

### মকর রাম্পি

ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে উত্তম। উত্তরাষাঢ়া ও প্রবণাজাতগণের পক্ষে মধাম। স্বাস্থ্যোরতি, পারিবারিক অবস্থা
একভাবেই যাবে। আর্থিক অবস্থা শুভ, আয়বৃদ্ধি।
আর্থিক সংক্রাস্ত ব্যাপারে স্বজন-বন্ধুবর্গের সঙ্গে মনোমালিক্ত।
পারিবারিক স্বাচ্ছন্দতা। বাড়ী ওয়ালা, ভ্যাধিকারী ও
ক্ষমিজীবীর পক্ষে মাসটি অহুক্ল নয়, ক্লান্তিকর ভ্রমণ।
চাকুরির ক্ষেত্রে হ্বিধাজনক নয় নানাপ্রকার বিশৃখলা ও
অসন্তোষের কারণ ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর কর্মক্ষেত্রের বৃদ্ধিবিস্তার ও আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকেরা বন্ধু-বাদ্ধবের
সাহচর্যো সাফল্যলাভ কর্বে। সামাজিকতার ক্ষেত্র
উত্তম হবে। জনপ্রিয়তা অর্জ্জন। পারিবারিক শান্তি।
অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সাফল্য। উৎসব অন্তর্গানে যোগদান,
বিভার্যী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

### কুন্ত কান্দি

ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে উত্তম। শতভিষা ও পূর্বভাদ্র-পদজাতগণের পক্ষে নিরুষ্ট ফল। শারীরিক অবস্থার সন্থানাদির পীড়া, শক্র ভয়, কর্মপ্রচেষ্টায় অবনতি। মামলা মোকর্দমা, ভ্রমণের সময় সতর্কতা প্রয়োজন। পারিবারিক শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা। আর্থিক অবস্থা ভালোমন মিশ্রিত। অর্থ এলেও ব্যয়াধিকা। সঞ্যের অভাব। অপরিমিত ব্যয়। আর্থিক অনাটনের সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, ভুমাধিকারী ও কৃষিজ্ঞীবীর পক্ষে মাদটি ভভ। চাকুরির ক্ষেত্রে অহুকূল নয়। সামাশ্র কারণে উপরওয়ালার বিরাগভান্সন হবার যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। সমাজঘেঁষা নারীমহলের বিশেষ শুভ। শিল্পী ও অভিনেত্রীবন্দের খ্যাতি। অবৈধ প্রণয় ও রোমান্দে অসাধারণ সাফলা। বিত্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি ভালো যাবে না।

### মীন রাশি

উত্তরভাত্রপদঙ্গাতগণের পক্ষে উত্তম। পূর্বভাত্রপদ জাতগণের পক্ষে মধ্যম। রেবতীজাতগণের পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যের অবনতি। উদরের গণ্ডগোল, মৃত্রাশয়ের পীড়া বা উপদর্গ। রক্তের চাপবৃদ্ধি। পারিবারিক কলছ
স্ত্রীপুত্রের দক্ষে মনোমালিক্য। ক্লান্তিকর ভ্রমণ । শত্রুপীড়া,
স্বার্থিক স্বচ্ছন্দতার হ্রাস। কর্মপ্রচেষ্টায় ক্ষতি। গৃহে
চৌর্যাভয়। টাকা লেনদেনের ব্যাপারে গগুগোল।
বাড়ীওয়ালা, ক্লমিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে শুভ।
চাকুরির ক্ষেত্র অ্মুক্ল নয়। উপরওয়ালার অসন্তোষবৃদ্ধি।
ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে ভালো বলা যায়না, স্ত্রীলোকের
পক্ষে সময় এক ভাবেই যাবে। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি।
পরপুরুষের সংস্রব বর্জনীয়। কোন কোন নারীর দস্তান
সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি। জ্ঞানার্জন। চাকুরির
ক্ষেত্র শুভ। স্ত্রীব্যাধি যোগ। বিত্তাপী ও পরীক্ষার্থীর
পক্ষে শুভ।

# ব্যক্তিগত দাদশ লগ্ন ফল

### ্ৰেষ লগ

পাকষদ্বের পীড়া, দাঁতের পীড়া, দৈহিক প্রদাহ। ধন-ভাব মধ্যবিধ। কর্মান্নতিষোগ। মাতার শারীরিক অস্কৃতা। আত্মীর মনোমালিকা। পত্নীভাব অশুভ। প্রীর হৃৎপিণ্ডের তুর্বলতা ও পাকষদ্বের পীড়া। ব্যয় বাহুল্য। স্বীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিভার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

### বুষ লাগ্ৰ

শারীরিক অস্থবিধাভোগ। যথেষ্ট পরিমাণে ধনাগম-যোগ। সহোদরের সহিত সন্তাবের অভাব। বন্ধুভাবের ফল শুভ। দাম্পত্য প্রণয় স্থথ। তীর্থ ভ্রমণযোগ। পিতার সহিত মতানৈক্য। শুভ কার্য্যে ব্যয় বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

### মিথুন লগ্ন

স্বাস্থ্যের অবনতি। শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। ধনাগম হোলেও অপরিমিত ব্যয় হেতু সঞ্চয়ের পক্ষে প্রতি-ক্ল। সম্বন্ধু লাভ। ভাগ্যোন্নতিযোগ। কর্মোন্নতি। গৃহাদি সংক্রাস্থু ব্যাপারে ব্যয়া সম্ভানের বিশ্বার্জন। মাভার স্বাস্থ্যোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলনাতা। বিভার্থী ও পরীকার্থীর পক্ষে শুভ।

### কৰ্কট লগ্ৰ

শারীরিক অবস্থা স্থবিধান্তনক নয়। আর্থিকোন্নতি-যোগ। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মনোমালিতা। সন্তান-ভাব শুভ। দাম্পতা প্রণয়। নৃতন কর্মে অর্থ বিনিয়োগে ক্ষতি। চাকুরির ক্ষেত্র উত্তম। মাঙ্গলিক কার্য্যে যোগ-দান। ভ্রাতৃপ্রণয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিভার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

### সিংহ লগ্ন

পিতাধিক্য পীড়ায় কষ্টভোগ। আকস্মিক ভাবে অর্থ-প্রাপ্তি। ধনভাব উত্তম। প্রতিযোগিতায় দাফলা। থ্যাতি প্রতিপত্তি। দন্তানাদির উত্তম বিচ্চার্জন। গুপ্ত শক্র বৃদ্ধি-যোগ। ভূম্যাদি ক্রয় বা গৃহাদি নির্মাণ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিচ্ছার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

### কল্যালগ্ৰ-

সাস্থ্যের অবনতি। আর্থিকোন্নতির পক্ষে উত্তম। ভাকৃভাবের ফল শুভ নয়। সন্থানের স্বাস্থ্যহানি। মাতার দীর্ঘকাল ব্যাপী পীড়া। শুপু শক্র বৃদ্ধি। পত্নীর স্বাস্থ্যোন্নতি, কর্মভাব শুভ। স্থীলোকের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। বিভার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

### তুলা লগ্ন-

দাতের পীড়া, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া, পারিবারিক অশাস্থি ও মানসিক উর্বেগ। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা। অর্থব্যয়াধিকা। সাময়িক ঝণ্যোগ। আত্মীয় স্বজনের সহামুভূতি। কর্ম-স্থান মন্দ নয়। মাতার স্বাস্থাহানি। বিদেশ গমন। তীর্থ পর্যাটন। স্বীলোকের পক্ষে অশুভ সময়। বিভার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

### বুশ্চিক লগ্ন

দৈহিক ও মানসিক স্থের অন্তরায়। অর্থাগমধোগ।
খাণ। সম্বন্ধু লাভ। সন্তানের শারীরিক অস্ত্রতা। দ্রমণ।
দাম্পত্যপ্রণয়। বিত্যার্জনে বিদ্ব। কর্মস্থল উত্তম। স্ত্রী-লোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিত্যাথী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে
মাসটি ভালো নয়।

#### গমূলগ—

শারীরিক হর্বলতা, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, অর্থাগমন-যোগ। ব্যয়াধিকা-নিবন্ধন বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্ভানের লেথাপড়ার উন্নতি। পত্নীর স্বাস্থাহানি। মিত্র-লাভ যোগা। সাময়িকভাবে আয়বৃদ্ধি। ভাগাভাবের উন্নতি। কোন কর্মাছ্টানে নিজের বিবেচনা দোষে ক্ষতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিত্তার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

### ষকর স্থা--

দেহভাবের ক্ষতি। স্নায়বিক তুর্মলতা, রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া। অপরিমিত ধনক্ষয়হেতু চাঞ্চল্য। সহোদরভাব শুভ। সম্ভানের স্বাস্থ্যোরতি। পত্নীভাব অশুভ। বিত্যোরতি-যোগ। চাকুরী ক্ষেত্রে পদোরতি। তীর্থভ্রমণ। স্থী-লোকের পক্ষে মধ্যবিধ ফল। বিত্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

## সুরকার ভক্ত রামপ্রসাদ

বহু সাধকের লীলাকেন্দ্র এ বাংলার পুণ্যভূমি। কত না কবি, কত না স্থরস্থা তাঁদের কালজন্মী প্রতিভা ছারা বাংলার তথা ভারতের মানস ক্ষেত্রকে অমৃত রসধারা-সিঞ্চনে উর্বরা করেছেন—ফলবতী করেছেন নীরস প্রাণহীন মাতৃভূমিকে। কত না স্থরকবি, কত না ভক্তসাধক তাঁদের : শ্রীমস্ত কথা ও অমিয় মধ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বসঞ্জীবিত করে তুলেছেন আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে। এনি এক স্থরসাধক—শিল্পীপ্রবর হলেন—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ।

আমুমাণিক ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে (১১২৯ বাং সন) বাংলার সাধন-সঙ্গীত জগতের অত্যুজ্জন রত্ন রামপ্রদাদ সেন ২৪ পরগণা জেলার কুমারহট্ট গ্রামে (বর্তমান হালি দহর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামরাজ সেন। রামপ্রসাদের জন্মোত্তর বাংলাদেশ রাষ্ট্রিক গোল্যোগ ও বিপর্যয়ে আবর্তিত ছিল; তা সত্ত্বেও একনিষ্ঠ সাধক রামপ্রসাদ শৈশবে সংস্কৃত, বাংলা, আর্থী, ফার্মী, উর্দ্ধু প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন বলে জানা যায় ১

### কুম্বলগ্ৰ-

শারীরিক স্থন্তা, মানসিক স্বচ্ছন্দতা, ধনাগমধাগ। সহোদরভাব শুভ। বন্ধুর সাহায্যে আর্থিকোন্নতি বা পদোন্নতি। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। নৃতন কম্ম যোগ-দানে সিদ্ধিলাভ। পিতার শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক। বিদেশ ভ্রমণ। স্থীলোকের পক্ষে শুভ। বিভার্থী প্র প্রীকার্থীর পক্ষে শুভ।

### मीनमध-

স্বাস্থ্যের অবনতি। বেদনাসংযুক্ত পীড়া ভোগ।
ধনাগম, সঞ্চয় আশাস্থ্যপ নয়। ব্যায়বৃদ্ধি। সন্ধন্ধ লাভ।
মাতা বা মাতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রাণসংশয় পীড়া। স্ত্রীর
সহিত সাময়িক মতানৈক্যহেতু অশাস্থি। মধ্যে আশাভঙ্গ
ও মনস্তাপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিভার্থী ও
পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

# অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরী

বিত্যাশিক্ষা সমাপ্তির পর সর্বাণী নামে এক স্থশীলা কন্সার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দরিদ্র ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন থলে রামপ্রসাদকে জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছিল। পড়াশুনায়ও বহু ব্যাঘাত ঘটেছিল। অতি শৈশবকাল থেকেই রামপ্রসাদের কাব্য ও দাঙ্গীতিক প্রতিভার স্কুরণ হতে থাকে। উদরান্ধ-সংস্থানের জন্য ও সাংসারিক প্রয়োজনে পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদকে কলকাতায় এসে এক ধনাঢ্য জমিদারের অধীনে সামান্ত করণিকের বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। বাল্যকালে রামপ্রদাদ গ্রামীণ সমাজে বৃদ্ধিমতা সংস্বভাবের জন্ম স্বচিহ্নিত ছিলেন—তাঁর স্বৃতিশক্তিও **থু**ব প্রথর ছিল। কৈশোর ও যৌবনেই রামপ্রসাদের মধ্যে ভক্তিভাবের উদয় হয়। তিনি রাগদঙ্গীতের অর্থাৎ কালোয়াতী গানের চর্চা করেছিলেন ভাল ভাবেই; কিন্তু ভক্তিরদাত্মক দঙ্গীতেই তিনি অফুক্ষণ বিভোর হয়ে থাকতেন। খ্যামা মায়ের আকৃন্স আহ্বান তাঁকে নিম্নত উন্মনা উদ্ভাস্ত করে তুল্ত।

কালী সাধনায় রামপ্রসাদ দেহমনপ্রাণ উৎসর্গ করে-ছিলেন। সারা দিনরাত তিনি কালীমাতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর ভক্তিভাবাপ্লত প্রাণমাতান মধ্-কণ্ঠ নিংস্ত গানে তিনি চতুপার্শস্থ নরনারীকে বিমোহিত করে রাথতেন।

জমিদারী দেরেস্তায় চাকুরী করার সময় রামপ্রসাদ একবার দপ্তরের থাতায় "আমায় দে' মা তবিলদারি— আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী" গানথানি লিথে রেখেছিলেন। সহকর্মীরা এ গানথানি জমিদারবাবুকে দেখান। গুণগ্রাহী জমিদারবাবু রামপ্রসাদের কাব্য-ক্ষমতা ও ধর্মভাব লক্ষ্য করে পরম প্রীত হন। তিনি তাঁকে তুচ্ছ চাকুরী থেকে নিদ্ধৃতি দিয়ে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে

গ্রাসাচ্চাদনের স্থরাহা হওয়ায় রামপ্রসাদ তাঁর নিজ্ঞামে ফিরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ সময় তিনি অপর্যাপ্ত পরিমাণে সাধন সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর কবিত্ব শক্তি যেন তথন ছ্বার বেগে ফ্রিড হতে লাগল। করুণরসঘন স্থরে যেন তাঁর ভক্তিভাবাবেগ মুক্তি খুঁজে পেল। ভক্তিময় বাণী যেন স্থরের স্থরধুনীতে স্মধুর কলতান ফ্টি করল। তাঁর রচিত গানে তিনি নিজেই স্থরারোপ করে তা' গাইতে লাগলেন—

আমি কি হুংথেরে ডরাই।
ভবে দেও হুংথ মা আর কত তাই।
আগে পাছে হুংথ চলে মা,
ফদি কোন থানেতে যাই।
তথন হুংথের বোঝা মাথায় নিয়ে,
হুংথ দিয়ে মা বাজার মিলাই।

—প্রসাদী-একতালা

আর কান্ত কি আমার গয়া, কাশী। মায়ের চরণ তলে পড়ে আছে গয়া, গঙ্গা,

বারাণদী॥

হৃদ কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
( ওরে ) কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ তাতে
রাশি রাশি ॥—জংলা-একতালা

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।

ষেমন চিত্রে পলেতে পড়ে, ভ্রমর ভূলে রলো।
—ললিত-বিভাষ একতাল।

মনে করোনা স্থের আশা। যদি অভয় পদে লবে বাদা॥—প্রদাদী-একতালা ভূব দেরে মন কালী বলে। হৃদিরত্বাকরের অগাধ জলে॥—প্রসাদী-একতালা

আমার সাধ না মিটিল,
আশা না পুরিল;
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা;
সকলি ফুরায়ে যায় মা॥—ভীমপল্ঞী-দাদর

রামপ্রদাদ একধারে দাধক-কবি-স্থরকার ও গায়ক ছিলেন। এত গুলো সদ গুণের অধিকারী হওয়া পরম ভাগ্যের বিষয়। মাহ্র হিদাবেও রামপ্রদাদ অতি অমায়িক ও দং ছিলেন। তিনি খুব সাদাসিধে সরল জীবন যাপন করতেন। মাত-দাধনায় তিনি এমন আত্মহারা হয়ে যেতেন যে তার বাহ্ জ্ঞান বা বৈষয়িক জ্ঞান লোপ পেত। তাঁর যশ বাংলার গ্রামে-সহরে বন্দরে এমন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল যে — নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষণ্টন্দ্র তাঁর গুণে মৃগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে দাক্ষাং করেন। মহারাজ রামপ্রদাদের ব্যক্তিও ও তাঁর স্থললিত গানের জন্ম তাঁকে "কবিরঞ্জন" উপাধি করেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতশান্তে পাণ্ডিত্যের জন্ম ও তাঁর অমুপম কাব্য শক্তির স্বীক্ষতিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে একশত বিঘা নিম্বর জমি দান করেন। রামপ্রসাদও মহারাজকে তার ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ স্বর্রচিত কাব্য-গ্রন্থ "বিত্যাস্থলর" উৎসর্গ ও অর্পণ করেন।

কথিত আছে যে, নবাব সিরাজউদৌলা হালিসহরে এসে রামপ্রদাদের ভক্তিভাবময় সঙ্গীত শুনে পরম প্রীতি লাভ করেছিলেন। রামপ্রদাদ নবাব সাহেবকে ওস্তাদী গান এবং তাঁর স্বকৃত সাধনমার্গের গান শুনিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন।

রামপ্রদাদের অমিত গীত-শক্তি ও তাঁর স্বভাব স্থাত কবিহণকৈ দম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী আজও প্রচলিত আছে। তাঁর দাধনজীংন দম্বন্ধে বহু অলোকিক কাহিনী আজও বাংলার ঘরে ঘরে আলোচিত হয়ে থাকে। রামপ্রদাদের নব দঙ্গীত স্বষ্টি তাঁকে অমর করে রেথেছে। তিনি এক নবতর দঙ্গীত শৈলীর প্রবর্তক। তাঁর এ অভিনব দঙ্গীত স্বষ্টি 'রামপ্রদাদী দঙ্গীত' নামে দঙ্গীত জগতে স্থপরিচিত ও বহুল গীত। বিরাট প্রতিভার অধিকারী না হলে দঙ্গীতের ভায় প্রাচীন শিল্প-কলায় নতুন অধ্যায় যোজনা করা যে, অতি হুরুহ ব্যাপার তা' সহজেই অম্প্রেয়। স্বভাবকবি রামপ্রদাদের ধ্যানোপলন্ধি অতি গভীর ছিল। তিনি মাতৃনাম কীর্তনে দর্শকণ তন্ময় হয়ে দিল্পুক্ষের ভায়ে অবিরাম শিল্প স্বষ্টি করে গেছেন। তাঁর কবিতা ও গান ভক্তিরদাহুত্তিরই সহজ্ব সরল অভিব্যক্তি।

প্রসাদী শিল্পকর্ম তথাকথিত বৃদ্ধিবিলাদে ভারাক্রান্ত নয়।
দ্বদয় মাধুর্য ও ভাবের ঋজুতাই প্রসাদী দঙ্গীতের মর্মবাণী।
আত্মনিবেদন ওমাতৃবন্দনাই তাঁর কাব্য দঙ্গীতের মৌল হর।
আরাধনা বিলাদ ও মাতৃপূজা তাঁর গানকে এক নবরূপে
মহিমান্বিত করে তুলেছে। তিনি তাঁর গানের ভিতর দিয়ে
মেন সকল তুঃথের প্রদীপ জেলে তাঁর সাধনার ধনকে সর্বস্ব
নিবেদন করেছেন। ভক্তমনের কামনা-আকৃতির কল্ব ধার
মেন তাঁর গানের স্পর্শে উল্মোচিত হয়েছে।

শ্রামা দঙ্গীত ছাড়াও তিনি মানব মনের বিভিন্ন ভাবকে তাঁর গানে রূপায়ন করেছেন। সমসাময়িক সমাজজীবনের এবং মাহুষের স্থ-তৃঃথের কাহিনীও প্রসাদী দঙ্গীতে স্থান পেয়েছে। তার শেষ জীবনে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খুষ্টান্দ) সংঘটিত হয় এবং বাংলার মসনদে ইংরাজগণ স্থায়ীভাবে অধিকার স্থাপন করেন। এ সময় দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়—কিছুকাল পর ইতিহাস-প্রাদিদ্ধ ছিয়াত্ররের মন্বন্তর (১১৭৬ বাং সন) সোনার বাংলায় এক ঘোর আকাল নিয়ে উপস্থিত হয়।

দেশের সেই ত্র্নিনে দেশবন্ধু রামপ্রসাদ নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারেন নি। সর্বগ্রাসী ত্র্ভিক্ষের সময় রামপ্রসাদ দেশবাসীর হৃথে এত কাতর হয়েছিলেন যে, তিনি মান্থরের অন্ধকষ্ট ও বিপৎকালকে শুধু তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করেই কান্ত হন নি—সে সময় তিনি অগ্রণী হয়ে আর্তের সেবায় কাঁপিয়ে পড়েন।

স্বরকার রামপ্রসাদের দান বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বিভিন্ন বাগরানিশী সম্বলিত বহু গান রচনা করেছেন; কিন্তু তাঁর নিজম্ব নতুন চঙ্গ্র গান—্যা রামপ্রসাদী হুর নামে থ্যাত —তাই তাঁকে চিরপ্রিয় করে রেথেছে। তাঁর অধ্যায় সঙ্গীত তথা মাতৃসঙ্গীত কী ভাব সম্পদে—কী হুর-বৈচিত্রে—কী রচনার সারল্যে বাস্তবিকই অতুলনীয়। তাঁর,—

"এমন দিন কি হবে তারা। ( যবে ) তারা তারা তারা বলে, তারা

বয়ে পড়বে ধারা।

—সিন্ধু-ঠুংরী

এ সংসার ধোঁকার টাটি ও ভাই আনন্দ বাজার লুটি ।

—প্রসাদী স্থর-একতালা

মা আমায় ঘুরাবে কত ? কলুর চোথ ঢাকা বলদের মত।

—ঝি ঝিট-কাওয়ালী

মন রে, কৃষি কাজ জান না। এমন মানব-জমি রইলো পতিত, আবাদ

> করলে ফলতো সোনা। —জংলা-একতালা

মন কেন মা'র চরণ ছাড়া। ও মন, ভাব শক্তি, পাবে ম্ক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া॥

-প্রসাদী স্থর-একতালা

এ গান গুলি কথা ও স্থারের দিক থেকে অতি প্রাঞ্জল। এমন কোনও বাঙ্গালী নেই ষে, এ সব ভক্তিময় স্থালিত সঙ্গীত শুনে যার হৃদয়ে ভাবান্তর উদিত না হয়।

রাদপ্রদাদী গানে বছ তালের ব্যবহার দেখা যায়।
অবশ্য থোলের তাল 'লোফা'ই প্রদাদী দঙ্গীতে অধিক।
যং—আড়থেমটা—একতালা—পোস্ত—ন শপতাল—মধ্যমান-ঠুংরী—আড়াঠেকা—আদ্ধা—থয়রা—তেওট-রূপক—
কাওয়ালী—চিমে-ত্রিতাল প্রভৃতি তালও প্রদাদী দঙ্গীতে
স্থাংবদ্ধ দেখা যায়। 'কালী-কীর্তন'ও 'রুফ্ট-কীর্তন' নামক
আরও তুখানি স্থর দম্বলিত কাব্য-গ্রন্থ রামপ্রদাদ রচনা
করে গিয়েছেন। বাংলা ভাষায় এ ধরণের স্থরারোপিত
ভক্তিমূলক গীত-গ্রন্থ আর নেই।

পলাশীর মৃদ্ধের কয়েক বৎসর পর বাংলার অতি-প্রিয় গীতকার রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি মায়ের নাম গান গাইতে গাইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন কালী-ম্তি বিসর্জন কালে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। যাই হোক, ৭২ বৎসর বয়সে বাংলা মায়ের ক্বতী সস্তান ভক্ত-হদবিকাশ-রামপ্রসাদ দেশবাসীর জভ্য মধুর গীত-কাব্যামৃত রেথে বাংলা মায়ের শাস্ত কোলে চির-আশ্রয় গ্রহণ করেন।



# शाहि उ शिष्ठि

### 图(x)'—

### ॥ কেমের দাবী॥

চলচ্চিত্রে বৈচিত্রের অভাব বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রের একটি প্রধান ক্রটে বললে অত্যক্তি কর। হবে না নিশ্চয়ই। তার কারণ বোধ হয় আমাদের জীবনেই বৈচিত্রের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই বাস্তবধর্মী চিত্র নিম্মণ করতে গেলেই তা প্রায় একঘেরে হয়ে দাড়ায়। সেই নায়ক-নায়িকার দেখা হওয়া, দেই প্রেম, বিচ্ছেদ ও মিলন, আর থান কয়েক গান। এই হচ্ছে এ দেশের চিত্রের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু এ নিয়ে আর কতদিন চলবে 

 এবার সময় এসেছে অতা দিকে চোণ ফেরাবার। চলচ্চিত্রের রয়েছে এক মহান দায়ির সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি। দেশেরও রয়েছে দাবী চলচ্চিত্রের ওপর। সমাজ জীবন গঠনে ও সাধারণের মনের ওপর প্রভাব বিস্তারে রয়েছে চলচ্চিত্রের অদামান্ত ক্ষমতা। আর রাষ্ট্রের প্রায়োজনে সেই প্রভাবকে, সেই জনমানস গঠনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সময়োপযোগী চিত্র নিম্মাণের বিশেষ আবশাকও রয়েছে। আজ দেই আবশাক, দেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নিদারুণ ভাবে। চলচিত্র শিল্পকে দেশের এই প্রয়োজনে, এই দাবীতে, এই ভাকে সাড়া দিতেই হবে।

ভারত দীমান্তে আজ বিদেশী শক্র হানা দিয়েছে।
দেশের নিরপতা আজ বিপন্ন। দেশের অভ্যন্তরে গুপ্তশক্র পঞ্চম-বাহিনী দক্রিয় হয়ে উঠছে। জনগন কিন্তু দেশরক্ষার দক্ষলে অটুট। ভারতের বীর বাহিনী অমিতবিক্রমে শক্রকে বাধা দিচ্ছে,হটিয়ে দিচ্ছে। ভারতের বীর জওয়ানদের বীরত্বে আজ দমগ্র দেশ মুগ্ধ, শক্রবা স্তম্ভিত। দেশের নওজোয়ান- রাও আঙ্গ তাদের পাশে দাঁড়াতে চায় অস্ত্র হাতে—প্রাণ দিতে চায় রণক্ষেত্রে শক্র নিধন করে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্মে আজ আবাল-বৃদ্ধবনিতা ও দল, উপদল নির্বিশেষে সকল ভারতীয় এক জাতি, এক প্রাণ হয়ে উঠেছে। আজ এই সন্ধিক্ষণে, জাতির এই মহাপরীক্ষার দিনে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রেরও দায়িত্ব পালন করতে হবে। চলচ্চিত্র শিল্পকেও এগিয়ে আসতে হবে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে জাতির সেবায়, দেশের রক্ষাকল্পে। শুরু কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেশরক্ষা তহবিলে দান করলেই দায়িত্ব শেষ হবে না—আরও বড়, আরও ব্যাণক ভাবে কাজ করতে হবে। দেশের দাবী তাদের কাছে আরও অনেক বেশী।

এ যুদ্ধ অল্প সময়ে শেষ হবে না-হয়ত বহুদিন ধরেই চলবে। আমাদের প্রধান মন্ত্রীরও তাই ধারণা। তাই জাতিকে প্রস্তুত হতে হবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্ম. তৈরী হতে হবে ত্যাগের জন্ম, সচেষ্ট হতে হবে সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্ম। চলচ্চিত্র পারবে জাতি গঠনের এই কাজে অংশ গ্রহণ করতে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশের লোকের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে এই সংগ্রামের, ত্যাগের, এই একতার মনভাবকে। কাজে লাগাতে হবে চলচ্চিত্রের প্রভাবকে জাতিকে উদ্বন্ধ করবার জন্ম, জাতিকে আরও সংঘবদ্ধ করবার জন্ম, বহিঃশত্রু ও গৃহ-শত্রুকে পরাস্ত করবার জন্ম, জাতির চেতনাকে জাগিয়ে তুলবার জন্ত, দাধারণ জড় মাতুষকে দংগ্রামী মাতুষে পরিণত করবার জন্ম। এ কাজে চিত্র-নিম্মতিদের হয়ত করতে হবে কিছুটী স্বার্থ ত্যাগ দেশের ও দশের প্রয়োজনে। লাভের দিকে লক্ষ্য না রেথে জাতির জন্যে, দেশের জন্যে এ স্বার্থত্যাগ তাঁরা অবশ্রুই করবেন আশা করি।

এমন সব চিত্র এখন নিশ্মিত হওয়া উভিত যাতে ছাতির সংঘশক্তি আরও স্থান্ট রূপ লাভ করবে, বীররসে সঞ্জীবিত করবে জাতিকে, একতার বলে বলিয়ান করে তুলবে সমগ্র দেশকে। এই রকম চিত্রই, বেশী না হলেও, কিছু কিছু নির্মিত হওয়ার এখন একান্ত প্রয়োজন। উপাদানের অভাবহবে না। নেফা ও লাদকের রক্তরঞ্জিত রণাঙ্গনে ছড়িঃ

আছে ভারতীয় জওয়ানদের অক্স বীরত্ব-কথা। জ্বওয়ান্রক্ত-সিঞ্চিত রণভ্মিতে ভারতের বীর বাহিনী যে ইতিহাস রচনা করছে সে ইতিহাসকে শ্বরণীর করে রাখতে হবে, বরণীয় করে তুলতে হবে কাবো, গাখায়, চিত্রে। রূপায়িত করতে হবে সেই বীরত্ব-গাখাকে চলচ্চিচ্চের রূপালী পর্দায়, যা দেখে দেশের জনগণ উত্ত্র হয়ে উঠবে, যুবশক্তি েগ উঠবে, রূপে দাড়াবে হান্যাদার ও হামলাদারদের বিক্লেন।

এরপ চিত্রে হয়ত থাকবে না নায়ক-নায়িকার ন্যাকামি-ভরা প্রেমালাপ, চটুল নৃত্যগীতের চটক বা বাঙ্গভরা হাস্তপরিহাস। কিন্তু তবুও এরকম চিত্র লোকে অবশুই দেখবে, সাদরে গ্রহণ করবে দেশের দর্শকদমান্ত এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আজ ভারতের বিপুল জনশক্তি ও উদগ্র যুবশক্তি স্থিমিত হয়ে রয়েছে শেরণার অভাবে। নেতৃত্বের অভাবে আবার কথনও কথনও চলে যাচ্ছে বিপ্রে। বিভান্তিকর মতবাদের প্রভাবে ভ্রান্ত রাজনীতিতে অংশ নিয়ে ভেকে আনছে দেশের সর্বনাশকে। এই গণ-শক্তিকে, এই যুবশক্তিকে দিতে হবে প্রেরণা, দেখাতে হবে পথ, চালাতে হবে লক্ষ্যের দিকে স্থপরিকল্পিত ভাবে। চলচ্চিত্রের দ্বারা এ কাফ করা থুবই সম্ভব, কারণ তার বিশেষ প্রভাব রয়েছে জনমনের ওপর এবং বিশেষ করে যুবকদের ওপর। সতাকার ঘটনা অবলম্বনে রচিত বীরত্ব-পূর্ণ সমর-চিত্রের প্রভাব তাদের ওপর পড়ে তাদের মনের **স্থা দৈনিককে** জাগিয়ে তুলনে। তথন আর তারা প্রতিমা নিরঞ্জনের বাদ্যের সঙ্গে নকার জনক নৃত্য না করে রণ-দামামার তালেতালে রণদঙ্গীত গাইতে গাইতে এগিয়ে যেতে চাইবে শক্রর সন্মৃথে সাহস বিস্তৃত বক্ষে। দেখাতে চাইবে জগতকে এই ভারতীয়রা, এই বাঙ্গালীরা ক্লীব নয়, জড় নয়, কাপুরুষ নয়। স্থযোগ স্থবিধা পেলে তারাও নিপুণ যোদ্ধাতে পরিণত হতে পারে। সময় এলে দেশের জত্যে, বাধীনতার হলে, শান্তির হলে অকাতরে তারাও প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে সমর-প্রাঙ্গনে।

সতা ঘটনা অবলম্বনে ব্যয়বছল যুদ্ধ-চিত্র নিম্মাণের গরচ ও হাঙ্গামা অনেক তা শ্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে পিছিয়ে এলে তো চলবে না। দেশের দাবী আঞ্জ এসেছে। – চলচ্চিত্রকেও সে দাবী মেটাতে হুবৈ, দায়িত্ব পালন করতে হবে—দেশের প্রয়োজনে, শত প্রতিক্লতা পত্তেও। দেশের অনেক শিল্পপতিগণ ও ধনীগন আজ মৃক্ত হস্তে দেশ রক্ষা ভাগুরের দান করছেন। এরূপ চিত্র নিম্মাণে তাঁরাও সাহায্য করতে কুঠিত হবেন নাবলেই আশা করি। চলচ্চিত্র শিল্পীগণও তাঁদের পারিশ্রমিকের অহু কমিয়ে এই সকল চিত্র নিম্মাণে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন নিশ্চয়ই। ভারত সরকার ও সমর বিভাগও এই ধরণের যুদ্ধ-চিত্র নিম্মাণে সর্করকম সাহায্য দেবেন বলেই মনে হয়। সরকারেরও উচিত নেফা ও লাদকের রণক্ষেত্রের করেকটি প্রামাণ্য (ডকুমেন্টারী) চিত্র গ্রহণ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করা।

আশা করি চলচ্চিত্র নিম্মতারা, চলচ্চিত্র শিল্পীগণ,
শিল্পপতিকৃল প্রভৃতি সকলেই ভারতের বীর বাহিনীর
যোদ্ধাদের অতৃল বীরত্বে সাহসে উজল এরপ চিত্র নিম্মণি
অচিরেই উদ্যোগী হবেন এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার
সম্ম্থসমরে নিহত বীর জওয়ানদের অমর স্মৃতির উ দংশু
সেই সকল চিত্র উংস্প কির জাতিকে উপহার দিয়ে দেশের
দাবী মেটাবেন।

#### খবরাখবর %

বাঙ্লাদেশের মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের মহিলা শিল্পীগণ "মহিলা শিল্পীমহল" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলাদেশের আজীবন অভিনয়-অন্থূশীলনকারী আথিক তুর্দশাগ্রস্ত এইরূপ শিল্পীবৃন্দকে আর্থিক সাহায্য করবার জন্ম এক মহং ও গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত উক্ত প্রতিষ্ঠান তুম্থাশিল্পীদের জন্ম একটি 'হোম' নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ততুদেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্ম প্রতিষ্ঠানের শিল্পীগণ বিখ্যাত 'মিশরকুমারী' নাটকটি আগামী ৫ই ও ৭ই ডিদেম্বর সন্ধ্যার সময় মহাজাতি সদনে মঞ্চ্ছ করবেন। উল্লেখযোগ্য শিল্পী-গণের মধ্যে সর্যুদেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, কানন দেবী, স্থনন্দ দেবী, মলিনা দেবী, যমুনা দেবী, মঞ্জু দে, ভারতী রুবী অন্তভা গুরুষা,বনানী চৌধুরী, শিক্ষা মিত্র,বেণুকা রায়, গীত দে, কেতকী দত্ত, স্থলতা চৌবুরী, বাদবী নন্দী, শ্রামলী চক্রবর্তী, নমিতা দিংহ, দীপিকা দাদ, শুক্লা দাদ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, তারা ভাহড়ী, দাধনা রায়চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পীগণ এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে মাইলা শিল্পীগণই স্থী ও পুক্ষ— উত্রয়বিধ চরিত্রেই অভিনয় করবেন।

নাটকটি পরিচালনা করবেন সরয় দেবী ও মলিনা দেবী <del>এবং মহমে</del>গিতা করবেন বনানী চৌধুরী। কারের বিবরণ এবং দৃশ্যও চিত্রটির অস্তর্ভুক্ত হয়েছে।
আনেরিকার বিখ্যাত টেলিভিশন ক্যামেরা-ম্যান উইলিয়াম হার্টিগানি পাচ সপ্তাহব্যাপী কলিকাতায় ইহার
চিত্রগ্রহণ করেছেন। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে
চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ করে বিদেশী কলা-কুশলীগণ নিউ
ইয়র্কে ফিরে গেছেন।

তৃপেন্দ্র সাক্তাল ও স্মৃতীশ গুহ-ঠাকুরতার পরিচালনায় রেনেসাস ফিলাস-এর 'চেউয়ের পর চেউ' চিত্রটি সান-

আর, ডি, বনশন প্রমোজিত ও বিহু বর্ধন পরিচালিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত "এক টুকনো আগুন" চিত্রে ভক্তা। বর্মন ও বিশ্বক্তিং

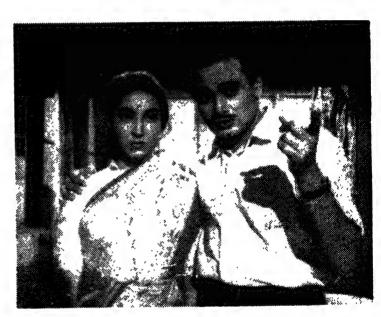

সম্প্রতি আমেরিকান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী কলি-কাতার ছাত্রজীবনকে অবলম্বন কোরে তথামূলক একটি প্রামাণিক চিত্র নির্মাণ করেছেন। হেলেন জীন রজার্স নামে হাভার্ড বিশ্ববিভালয়ের একজন প্রাক্তন অধ্যাপিকা এই চিত্রটি প্রযোজনা কোরছেন। তিই নভেম্বর মানেই আমেরিকার এ-বি-সি ট্রেলিভিশন-এর মাধ্যমে চিত্রটি প্রচার করা হবে।

থাদবপুর বিশ্ববিত্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র, তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, এই চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় ক্রেছেন। কলিকাতার নাগরিক-জীবনের একটি বিচিত্র তথ্যপূর্ণ রূপ ইহাতে তুলে ধরা হয়েছে। ম্থ্যমন্ত্রী প্রফুলচন্দ্র নে এবং অক্যান্ত কয়েকুদ্রন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাং- ক্রনিসকোর আগামী চলচ্চিত্র উংসবে প্রদর্শনের নিমিত্ব আমন্ত্রিত হয়েছে। দীঘার সম্দ্র-সৈকতের মনোরম দৃষ্ঠানবলীও এক ভিন্নধন্দী কাহিনী অবলগনে চিত্রটি নির্মিত। ইহার ইংরেজী নাম দেওয়া হয়েছে "ওয়েভস্ আফ্টার ওয়েভস্"। উপরোক্ত আসর চিত্র প্রদর্শনীতে আমরা চিত্রটির সাক্রা কামনা করি।

'উইল ইউ ম্যারি মি' নামটা ইংরেজী বটে, কিন্তু চিত্রটি বাঙ্লা। জপনাথ চক্রবতী ও কৌতুকাভিনয়-শিল্পী অজিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় এবংবিনয় স্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে জুপুজিত পিকচার্দের প্রথম নিবেদন "উইল ইউ ম্যারি মি" কমেডি কিন্তুটি নির্মাণ হচ্ছে। 'নব-

গোষ্ঠা' চিত্রটী পরিচালনা করবেন। বিশ্বজ্বিৎ, শর্মিলাঠাকুর, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও ভাম্থ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রটির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে গীতা পিকচার্সএর প্রযোজনায় 'চোরা-বালি' চিত্রের মহরৎ অষ্ট্রান গত
মহালয়ার দিন ইন্দ্রপুরী ট্রুডিওতে স্থসম্পন্ন হয়েছে। চিত্রটি
পরিচালনা করছেন স্থনীলরঞ্জন দাশ।

নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

রঙ্গমঞ্চ শংক্রান্ত শিক্ষা-সফরের জন্ম ভারত সরকার একটি প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করেন। দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট নাট্য প্রযোজক শ্রী টি কে. শুনস্থ্যম্ এই প্রতিনিধি-দলের অন্যতম সদস্য। তিনি সম্প্রতি বাংলা দেশ সফর কোরে মাদ্রাজে গিয়ে সেথানকার সাংবাদিকদের এক সন্মেলনে বাংলার মঞ্চ ও মঞ্চাভিনয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে

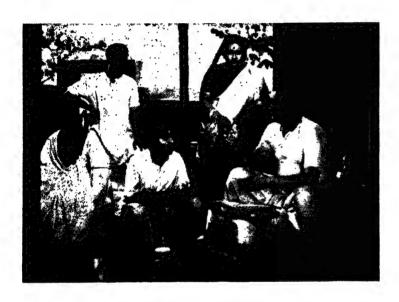

অরবিন্দ ম্থোপাধ্যায় পরিচালিত "বর্ণচোরা" চিত্রের একটা দৃশ্যে জহর পাঙ্গুপী, বেরপুকা রাহ্ম প্রভৃতি।

ক্ষে. বি. প্রোডাকসন্থা-এর প্রযোজনায় 'এ প্রভূমহাপ্রভূ'
নামক এই নির্মীয়মান চিত্রটি একটি বাঙলা কোতৃকচিত্র।
নুপতি চট্টোপাধ্যায় ইহার মৃথ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন।
অক্যান্ত চরিত্রে অভিনয় করছেন হরিধনমুখোপাধ্যায়, বীরেন
চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি।
চিত্রটির পরিচালনা ও স্থরস্প্টির দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে
রতন চটোপাধ্যায় ও কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে 'শ্রেরদীর' মঞাভিন্ম ইতিপূর্বেই জনসমাদর লাভ করেছে। শ্রাম চক্রবর্তী বর্তমানে ইহার চিত্রকুলে দান ক্রছেন। সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী টুজিওতে 'শ্রেরদী'র মন্ ং অমুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই চিত্রে বসস্ত চৌধুরী ও সাধিত্রী চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে নায়ক ও

সবিশেষ প্রশংসা করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি 'ষ্টার' 'বিশ্বরূপা' ও 'রঙমহল' নাট্যশালার ঘ্র্নায়মান মঞ্চের কথা, ক্র সকল রঙ্গমঞ্চের অক্তম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিশেষ 'সাউও এফেক্ট ব্যতীত 'মাইক্রোফোন' ব্যবহার না করার কথা, বাঙলা নাটকের কাহিনীর উৎকর্ষতা এবং তার চরিত্র-কল্পনা ও অভিনয়-বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

### চিত্ৰ সমালোচনা

### ॥ অভিযান ॥

কাহিনীর সারাংশঃ নরসিং একজন ট্যাক্সিচালক ।
জাতিতে রাজপুত। কিন্ত কর্মেক-প্রক্রম ধরে বাংলা বেদ

বাস করছে। লেখা-পড়া জানেনা। নিজের বংশম্যাদা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। অথচ ট্যাক্সি ডাইভারের কাজকে সে ভদ্রলোকের কাজ বলে মানে না। সে 'ভদ্রলোক' হতে চায়, তাই গোপনে ইংরেজী শিথবার চেষ্টা করে। বর্তমানে তার তিন কুলে কেউ নেই। তার বৌ তাকে ছেড়ে পালিমেছে। তাই স্ত্রীলোকের ওপর তার বড় বিশ্বেষ-ভাব। তার ট্যাক্সিতে কোনো খ্রীলোকের স্থান নেই। --বেপ্রেক্স-মামুষ। কারো তোয়াকা করেনা। একদিন ্র্বিপরোয়া ভাবে এস-ডি-ও সাহেবের গাডীকে। ওভারটেক করায় তার ট্যাক্সির লাইদেন্স গেল। ফিরে চললো নিজের দেশে। পথে শ্রামনগরের ব্যবসায়ী স্থানরামের সঙ্গে পরি-চয়। স্থানরাম সঙ্গে একটি মেয়ে নিয়ে গরুর গাডীতে শ্রামনগরে কির্ভিল। পথে তর্ঘটনা ঘটে।--গরুর গাডী অচল। নরসিং তাকে পৌছে দেয় শ্রামনগরে। এই প্রথম তার গাড়ীতে একটি স্নীলোক উঠলো—- স্থনরামের সঙ্গের মেয়েটি।

তারপর চোরা বাবসায়ী প্রথনরাম নিজের প্রয়োজনে নরসিংকে থাকবার জায়গা ও গাড়ী চালাবার টাকা দেয়। সেথানে খ্রীষ্টান যোশেক ও তার বোন মিশনারী স্থলের টীচার নীলিমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নীলিমাকে সেভালবাসতে চায়। পরে জানে নীলিমা ভালবাসে আর একজনকে। ঘটনাক্রমে স্থলরামের সঙ্গের ঐ মেয়েটি—গুলাবীকে নিয়েই সে ঘর বাধবার জন্ম পাগল হয়। প্রথমে গুলাবীকে সেখারাপ মেয়ে ভাবত। পরে যথন তার মনের এই ভুল ধারনা কেটে গেল তথন কিন্তু স্থথনরাম গুলাবীকে নিয়ে পালিয়েছে চোরাকারবারের জন্ম পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায়। কিন্তু নরসিং বোধহয় এবারে রাজপুত বীরের মতই ঝাঁপিয়ে পড়লো তার মনোবাঞ্ছা প্রণের জন্ম।

তারাশঙ্কর বুল্লোপিধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিং রায় কত চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সঙ্গীত সমশ্বিত হয়ে অভিযাত্রিক-এর প্রথম নিবেদন 'অভিযান' চিত্রটি
নির্ফিত হয়েছে। বর্তমানে চলতি বাংলা চিত্রগুলির মধ্যে
শ্রেশ্বলকভাবে অভিযান-এর কাহিনীতে ন্তনত্ব আছে—
এক্থা অবশ্রই বলা চলে। কিন্তু সেটা কেবলমাত্র গতামুগ্রাস্থ্রের ব্যতিক্রমুক্রিত্র সাড়া পড়বার মত অভিনব্

তাতে পরিলক্ষিত হয় না তথাপি এই ব্যতিক্রম স্বষ্টির জন্মই আমরা পরিচালক হিদাবে দত্যজিং রায়ের প্রশংসা করি।

চিত্রনাট্যে ত্রুটি আছে। সেই ত্রুটির জন্মই স্থানে স্থানে অভিনীত চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় ও প্রয়োজন বুঝতে অস্কবিধা হয়। যেমন, বারেধর সেন কর্তৃক অভিনীত চরিত্রটি প্রকৃতপক্ষে এদ-ডি-ও না পুলিশ সাহেবের তা বুঝা যায় না। তাঁর অভিনয় দর্শনে স্বাভাবিক-ভাবেই এ-প্রশ্ন মনে আসে। এ-ছাড়া টাইটেল স্থক হবার আগে যে চরিত্রের দ্বারা নায়ককে পরিচিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে নাটকের দ্র্বাঙ্গীন বিচারে সেই চরিত্রটির মূল্য কি বা কতটুকু প সে চরি এটি এলোই বা কেন পু আর গেলই বা কোথার ১ তার এই একবার আদা এবং তারপর একেবারে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে নাটকীয় সামঞ্জপ্ত যেন একেবারেই হারিয়ে গেছে। আবার নাটকীয় তাৎপর্যের দিক থেকে একটি ভামামান সিনেমা কোপানী প্রদর্শনের কোনো হেতৃই খুঁজে পাওলা যায় না। তবে ধদি কেউ মনে করেন নায়িকা ওয়াহিদা রেহমানের দ্বিবিধ অভিনয় প্রদর্শনের জন্তুই ইহার প্রয়োজন আছে, তাহলে যুক্তিটা একেবারেই হাস্তকর হয়ে পড়ে।

অভিনয়ের বিধয়ে নায়কের ভূমিকায় পৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায় ভাল করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর অভিনয় দেখে একটি প্রশ্ন জাগে;—তিনি কি একজন সাধারণ পালাবী ডুাইভারের অভিনয় করেছেন ? না—একজন রাজপুত বংশীয় ব্যক্তির অভিনয় করেছেন ? ধদি দ্বিতীয় চরিত্রটির, অর্থাং রাজপুত বংশীয় ব্যক্তির অভিনয় করে থাকেন, তা হলে তাঁর অভিনয় ও সংলাপ সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এবং স্তাজিং রায়ের আরও সাবধান ও যত্নবান হওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। নায়িকার ভূমিকায় ওয়াহীদা রেহমান বিশিষ্ট না হলেও প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। তবে এই চরিত্রের জন্ম বোদাই থেকে শিল্পী আনমনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ বাংলাদেশে উক্ত চরিত্তের জন্ম উপযুক্ত মহিলা শিল্পীর অভাব নেই। বরং **অপেক্ষা**-কৃত ভাল অভিনেত্রীও মিলভে পানতো। তাই এ-কেত্রে मठाष्ट्रिश्वावृत्र त्वाश्वाह-श्रीठिहें अथथा वरनहे मत्न हम। অক্সাক্ত বিভিন্ন চরিত্রে রবি ঘোষ, ক্র- গুহঠাকুরতা,জ্ঞানেশ

মৃথোপাধ্যায়, রেবা দেবী, চারুপ্রকাশ ঘোষ ( স্থানরাম ), শেথর চট্টোপাধ্যায় ( বাস ড্রাইভার ) ও জজিত বন্দ্যো-পাধ্যায় ( নীলিমার বিকলাঙ্গ প্রণয়ী ) সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য অভিনয় করেছেন।

কলা-কুশলতার বিষয়গুলির মধ্যে সোমেন্দ রায়ের চিত্রগ্রহণ ও তুলাল দত্তের সম্পাদনার কাজ খুবই প্রশংসনীয় হয়েছে। কিন্তু শব্দ ধারথের কাজ ( তুর্গাদাস মিত্র, নূপেন পাল ও স্থজিং সরকার ) সর্বদা উপযুক্ত মান বজায় রাথতে পারেননি। অনেকক্ষেত্রে তা অম্পষ্টও হয়েছে। সঙ্গীত ও আবহ-সঙ্গীত মানোপযুক্ত। রূপসজ্জার কাজ ( অনস্ত দাস ) ভাল হয়েছে।

### ॥ কুমারী মন॥

কাহিনীর সারাংশঃ নারক ও নায়িকা উভয়েই
সহরের মান্তব। নায়ক আদর্শবাদী। অন্দরবনের একটি
অংশে বন কেটে চাষ করে সে ফদল ফলাবে। নায়িকা
তার দী নায়কের সঙ্গে ই জন্দরবনে এলো বাস করতে।
কিন্তু আদর্শ-পাগল স্বামীর সঙ্গ সে যথোচিতভাবে লাভ
করবার অ্যোগ পায় না। তার মন গুমরে গুমরে ওঠে।
ফলে দীর অভিমান ও অভিযোগকে ভূল বুঝে স্বামী-দীর
মধ্যে মানসিক ছন্দের পপ্তি হয়। তার মাঝে হঠাৎ এসে
পড়ে নায়িকার কুমারী-অবস্থার প্রণমী। ঘটনাচক্রে
স্বামীর ঘর ছেড়ে নায়িকা তার পূর্ব-প্রণমীর সঙ্গে যাত্রা
করে অনিশ্চিতের উদ্দেশে। কিন্তু পরিশেষে নাটকীয়ভাবেই স্বামী-দ্বীর পুন্র্মিলন ঘটে।

শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী মবলমনে এবং 'ফিল্ম-এজ'এর প্রযোজনায় ও 'চিত্ররথ'-এর পরিচালনায় 'কুমারীমন'
চিত্রটি নিমিত হয়েছে। চিত্রের কাহিনী একেবারেই
মামূলী। তবে স্থালবনের পারিপার্থিকের মাধ্যমে যে
নাটকীয় পরিবেশ স্থাষ্টি করা হয়েছে, দেখানে নায়কনায়িকার জীবনকেই মুখ্যভাবে গ্রহণ না কোরে দেখানকার অধিবাদীদের জীবন ও তার পরিবেশকে বিশিষ্ট
কোরে তোলার বিশিক্ত কেন্দ্র কন্দ হয়েছে তা অবশ্রুই
প্রশংসনীয়। কিন্তু স্থানুর্ধ্য অধিবাদীদের কথা বাদ দিলে,

কেবলমাত্র নায়ক-নায়িকার উপরোক্ত কাহিনীগত মানসিক ঘল্ব সৃষ্টি ও তার প্রকাশ এবং তক্জনিত নাটকীয় পরিণতি এক কথায় তাদের দাম্পতা জীবনের পরিণতি প্রদর্শনের জন্ম স্থান্দরবন অথবা এরূপ একটি পরিবেশের অবশ্র প্রয়োজন ছিল-একথা স্বীকার করা চলে না। ঠিক এই একই কারণে মরিয়ম, ও ইফানের প্রণয় কাহিনীরও কোনরপ অপরিহার্য নাটকীয় মূল্য স্বীকার করা চলে না কারণ এই ধরণের কাহিনী সাধারণতঃ মূল কাহিনীন অমুকুল মপেকা প্রতিকূল হয়ে দাড়ায়। তাতে নাটকের মূল কাহিনীর গতিও মন্থর হয়ে পড়ে—যা যে কোনো নাটকের পক্ষেই একান্ত অবাঞ্চনীয়। তবে এ-ক্ষেত্রে ঘটনাটি অবশ্য প্রয়োজনীয় না হলেও মল কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জ রক্ষায় সমর্থ হয়েছে। কাহিনীর অত্যাতা ক্টি ও নাটকীয় সামঞ্জোর অভাব দ্বিশেষ উল্লেখ্যোগ্য না হলেও. চিত্রের শেষ দশটির অতি নাটকীর পরিণতির কব। অবগ্রন্থ চিল্নাটাকার এ বিষয়ে সাব্ধান হলে চিত্রটী কাহিনীগত মুর্যাদাও বোষহয় লাভ করতে পারতো।

অভিনয়ে নায়কের ভূমিকার অনিল চট্টোপাধাায় ও নায়িকার ভূমিকার কণিকা মঙ্গ্রদার—-উভরেই স্বীয় স্বীয় অভিনয় দক্ষতার প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়েছেন। অলাল বিভিন্ন চরিত্রে জ্ঞানেশ মুণোপাধ্যায় ( থলব্যক্তি ), দিলীপ মুণোপাধ্যায় ( নায়িকার পূব-প্রণয়ী ), চিত্র পরিচালক ঋষিক ঘটক ( পাগল ), সন্ধ্যা রায় ও আশাদেবীর অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিত্রটিতে ক্যামেবার কাজ ( দীলিপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় )
ও শব্দ গ্রহণের কাজ ( স্কৃজিত সরকার ) খবই স্থন্দর।
বহিদৃশ্যের মধ্যে ঝড়-জলের মধ্যে নদীর উপরের ভাসমান
নৌকোর দৃশ্য গ্রহণের কাজ অনবত্য হয়েছে। এ-ছাড়া
শিল্প নির্দেশনা (রবি চট্টেম্পাধ্যায় ) ও সম্পাদনার (গোবিন্দ
চট্টোপাধ্যায় ) কাজও প্রশংসানীয়।

পরিশেষে, চিত্রটির কাজে ক্রটি-বিচুত্তি থাকা সত্ত্বেও, "চিত্ররথ"—এই ছন্মনামের আড়ালে থেকে যে নবীন পরি-চালকগোঞ্চী তাঁদের প্রথম প্রয়াদে এই প্রান্ধ সার্থক 'কুমারী মন'-এর স্থাষ্ট করলেন তাঁদের আমরা আই' অভিনন্দন জানাই।



৺ হথাং গুলেখর চট্টোপাখ্যার

### (থলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

### জাতীর স্কল গেমস ৪

সম্প্রতি ইন্দলে জাতীয় স্থল ক্রীড়ায়্মধান শেষ হল।
পশ্চিম বাংলা তিনটি অন্থ্যানে—ফুটবল, সন্তরণ ( বালক ও
বালিকা বিভাগ ) এবং টেবল টেনিসে ( বালিকা বিভাগ )
জয়লাভ করেছে। এই ক্রীড়ায়্মধানে ১৬টি রাজ্যের প্রতিনিধি যোগদান করে। ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে
পশ্চিম বাংলা ২—০ গোলে মণিপুরকে পরাজিত করে।
বালক বিভাগের সন্তরণে পশ্চিম বাংলা ৪০ পয়েন্ট পেয়ে
শীর্ষ স্থান লাভ করে। দিতীয় স্থান পায় মহারাষ্ট্র ( ১০
পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থান মণিপুর এবং গুজরাট (২পয়েন্ট)।
বালিকা বিভাগের সন্তরণে প্রথম স্থান পায় পশ্চিম বাংলা
(২৫ পয়েন্ট); গুজরাট ২য় স্থান পায় (১০ পয়েন্ট) এবং ৩য়
স্থান পায় ত্রিপুরা (৬ পয়েন্ট)। ক্রেন্টিভি প্রতিযোগিতায়
মধ্যপ্রদেশ, থো-থো প্রতিস্বাগিতায় মধ্যপ্রদেশ জয়লাভ
করে।

বিশ্ব মৃষ্টিশ্বক গ

শ্রি মৃষ্টিযুদ্ধের ফ্লাইওয়েট বিভাগে জাপানের মাদাহিকা শ্রাচুর একাদশ রাউণ্ডের ২ মিনিট ৫৯ দেকেণ্ডে থাই-না বিত্তর বিশ্ব মৃষ্টি পোদ্ধা যোন কিংপেচকে পরাজিত করেন। কিংপেচ ১৯৬০ সালে এই বিভাগে বিশ্ব থেডাব গাভ করেছিলেন।

### বিশ্ব অপেশাদার গলফ্ ৪

জাপানের কাওয়ানা ফ্জি গলক ্মাঠে অষ্ঠিত তৃতীয়
বিশ্ব অপেশাদার গলক প্রতিযোগিতার আমেরিকা জয়লাভ
ক'রে 'আইসেনহাওয়ার' টুফি জয় করেছে। এই প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৯৫৮ সালে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম
বার এবং আমেরিকা দিতীয় প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়।
১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় কানাভা দিতীয় স্থান, বুটেন
এবং আয়য়রলাাও তৃতীয় স্থান এবং নিউজিলাাও চতুর্থ স্থান
পায়।

### বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা ৪

বুল্গেরিয়াতে অনুষ্ঠিত পঞ্চশ বিশ্ব দ্বো প্রতিষোগিতায় রাশিয়া প্রথম স্থান, যুগোপ্লাভিয়া বিতীয় স্থান, আর্জেটিনা তৃতীয় স্থান এবং যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ স্থান লাভ করেছে।
এই নিয়ে রাশিয়া ৬ বার বিশ্ব প্রতিযোগিতায় জয়লাভ
করলো।

### আন্তঃ বিশ্ববিন্তালয় সন্তরণ ঃ

আন্তঃবিশ্ববিভালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বোধাই
প্রথম স্থান (৫৮ পয়েণ্ট), কলিকাতা দ্বিতীয় স্থান (৩৫
পয়েণ্ট) এবং দিল্লী তৃতীয় স্থান (১৫ পয়েণ্ট)লাভ করেছে।
ওয়াটার পোলোর ফাইনালে স্থেনাই ৮—৫ গোলে
কলকাতাকে পরাজিত মর।

### আন্তঃ বিশ্ববিত্যা লহু ফুটবল ৪

আন্ত:বিশ্ববিত্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাদবপুর বনাম মহীশ্র বিশ্ববিত্যালয় দলের খেলা ৪—৪ গোলে ডু বায়। প্রথমদিনের অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও জয়-পরাজন্তের নিম্পতি হয়নি। দিতীয় দিনে বৃষ্টির দক্রণ ফাইনাল খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। ফলে উভয় দলকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

এই প্রতিষোগিতার টেক্তরাঞ্চলের ফাইনালে যাদবপুর দল ৩—২ গোলে গোহাটিকে পরান্ধিত ক'রে স্থলতান স্থামেদ কাপ জয় করে।

### পরলোকে হেনডেন %

ইংল্যাণ্ডের প্রথ্যাত টেন্ট ক্রিকেট থেলোয়াড় প্যাটিদি হেনডেন গত ৪ঠা অক্টোবর ৭২ বছর বয়দে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। দক্ষ ক্রিকেট এবং ফুটবল থেলোয়াড় ছাড়াও হাস্তর্যাক হিদাবে তাঁর যথেষ্ট থ্যাতি ছিল।

### ভেট খেলার সাফলা ৪

থেলা ৫১, ইনিংস ৮৩, নটআউট ৯, মোট রাণ ৩৫২৫, এক ইনিংসে সর্কোচ্চ রান নট-আউট ২০৫ এবং গড় ৪৭৬৩।

### জুনিহার স্থাশনাল ফুটবল ৪

জ্নিয়ার ফাশনাল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ৫—০ গোলে উড়িয়াকে পরাজিত ক'রে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় উদ্দি পেয়েছে। বাংলা কোয়ার্টার ফাইনালে ১৪ – ০ গোলে কেরালাকে এবং সেমিফাইনালে ৫—০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করে। ফাইনালে বাংলার সেন্টার ফরওয়ার্ড অংশাক চ্যাটার্জি হাটট্রিক সমেত চারটে গোল দেন। বাংলা তিনটে থেলায় মোট ২৪টা গোল দেয়; বাংলা দলের বিপক্ষে কোন গোল হয়নি। এই চব্বিশটা গোলের মধ্যে অংশাক চ্যাটার্জি ১১টা গোল দেন।

### মহিলানের জাতীর হকি ৪

মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী মহীশ্র দল ৪—- গোলে মাদ্রাজকে পরা-জিত করে।

### আন্তঃবিশ্ববিভালয় বাাডমিণ্টন ৪

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে এলাহাবাদ ৩--> থেলায়

বোষাই দলকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরান্ধিত করে। বোষাই দল প্রতিযোগিতার স্থচনা ১৯৪৮-৪৯ দাল থেকে মাত্র ১৯৪৯-৫০ দাল বাদে প্রতি বছর জয়লাভ করেছে।

মহিলা বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই ৩—২ থেলায়
পাঞ্চাবকে পরাজিত করে উপ্যূপিরি ৬ বার জয়লাভের
গোরব লাভ করেছে।

### আই. এফ. এ. শীল্ড %

১৯৬২ সালের আই. এফ. এ, শীন্ত ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ৩—১ গোলে হায়দরাবাদ একাদশ দলকে
পরাজিত ক'রে একই বছরে ফুটবল লীগ এবং আহ.
এফ. এ. শীন্ত জয়ের গোয়ব লাভ করেছে। এই নিয়ে
মোহনবাগান চারবার (১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬১)
একই বছরে ফুটবল লীগ কাপ এবং আই. এফ. এ. শীন্ত
জয় করলো। এ বছর নিয়ে মোহনবাগান ১৬ বার আই.
এফ. এ. শীন্ত ফাইনালে উঠে৮ বার শীন্ত পেল। ১৯৫২ ও
১৯৫৯ সালে মোহনবাগান আই. এফ. এ. শীন্তের ফাইনালে
উঠেছিল; কিন্তু ফাইনাল থেলার চুড়ান্ত মীমাংসা হয়নি—
থেলা পরিতাক্ত হয়। এবছর নিয়ে মোহনবাগান উপয়্পরি
পাঁচবার (১৯৫৮—৬২) শীন্ত ফাইনালে উঠে উপয়্পরি
তিনবার (১৯৬০—৬২) শীন্ত পেল।

### বিশ্ব হেভী ভয়েট মুষ্টি মুক্ত ১

বিশ্ব হেভী ওয়েট মৃষ্টিযুদ্ধে সনি লিন্টন প্রথম রাউত্তের 
২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান ফ্লয়েড প্যাটারসনকে নক-আউট ক'রে বিশ্ব থেতাব লাভ করেছেন। ১৫ রাউণ্ড পর্যন্ত লড়াইয়ের কথা ছিল। বিশ্ব হেভীওয়েট মৃষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম রাউণ্ডেই জয়পরাজয়ের নিম্পত্তি হয়েছে মাত্র ৮ বার। এই আটবারের মধ্যে সর্বকালের প্রেষ্ঠ বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান জ্লো লুই পাঁচবার প্রথম রাউণ্ডের লড়াইয়ে জয়লাভ ক'রে রেকর্ড করেছেন। কম সময়ে জয়-পরাজয়ের নিম্পত্তি হওয়তে লিন্টন—প্যাটারসনের লড়াইটি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে লড়াইয়ের উল্লেখ করা যায়—১ মিনিট ২৮ সেকেণ্ডে টমি বার্গদ ১৯০৮ সালের ১৭ই মার্ক্ত জেম রোচিকে পরাজ্যিক করেন এবং ১৯০৮ সালের ২২শে জ্বন জো লুই ২ মিনিট ৪ সেক্তেও মাাক্স ম্বেলিংকে পরাজ্যিত করেন।

# সমান্ত্র— প্রাফ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রাণেলেনকুমার চটোপাধ্যায়

শুরুদাস চট্টোপার্ন্মর এও সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ শুট্টাচার্য কর্তৃকি ২০০১১১, কর্ণওয়ালিস খ্রীট , কলিকাতা ধ ভারতবর্ষ প্রিক্তিং গুয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পারেন নত্তী—

শিল্পী-- শূনীবেন্দ্রনাথ চত্র

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ও

ত্রীতি - আপনার নিত্য প্রয়োজ্য

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয়
নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ
জনপ্রিয়তার পেছনে আছে
মজবুতী গঠন, স্থন্দর আলো
, আর কম কেরোসিন থরচ।

ম। স জনতা কেরোসিন কুকার—
নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয়
জিনিব। এই কেরোসিন ফৌভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে
মজবুত,দেখতে স্থলর,খরচে নামান্ত।
অল্ল সময়ে যে কোন রামা করা যায়।
'দীপ্তি' মাকা এনামেলের বাসন অল্লদিনের
মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর গুণের হান।
সমানুত হচ্ছে।

দিতি লঠন
এনামেলের
ভাষান
ভিত্তি ভাষান

KAIPANA.27 B.B

# — ভ্রমণ-ক্ষাহিনী — হুগাচরণ রায়ের (প্রগারের বির্বা

শাপনি ভারত-ভ্রমণে বহির্গত হইলে এ গ্রন্থথানি আপনার অপরিহার্থ দল্লী—

আর ইহা গৃহে বসিরা পাঠ করিলে ভারত-ভ্রমণের আনন্দ পাট ুর্ন।

ভারতের সমুদর এইব্য স্থান্থের পূর্ণ বিবরণ—ঐতিহাসিক ও পৌরানিক প্রসানের পূর্ণ পরিচয়—প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবন-ক্রা—এই গ্রন্থের জনক্সাধারণ বৈশিষ্ট্য। জার ুদ্বেগণের কৌতুকালাপ উৎকৃষ্ট রস-সাহিত্যের

**લ્यिष्ठ** निषर्भन ।

্রিসংখ্য ভিত্র-সভিজভ বিরাট প্রস্থ । প্রতি গৃহে রাখার মত বই। ্ শর্ম : মাট টাকা প্র্যাভিমান কথাশিল্পা হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সার্থক গল্পের সংকলন

# 3JANKA)

যুগান্তর বলেন ৪

লেখক ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্যের এমন একটি বলিষ্ঠ পরি১য় দিয়েছেন যে তাঁর গল্প সেই বলিষ্ঠতার জোরেই বাংলা কথাশিলের ক্ষেত্রে আপনার যোগ্য স্থানটি অধিকার করে নিধেছে।

এমনশক্তিশালী ভোট গল্ল লেথকের কাছ থেকে আমরা
ঠিক যে জিনিসটি আশা কবি তিনি ঠিক সেই জিনিসটিই
তার গল্লের মধা নিয়ে আমাদের দিয়েছেন। বঞ্চিত
নর-নারীর প্রতি তাঁর এই যে মমতা—এ ভিনিমান নয়, এ
তাঁর অভাবজ ধর্ম এবং এই ধর্মকে তিনি সাহিত্য-ধর্মে
রূপায়িত করেছেন অতি নিন্তার স্কো। তাঁর গল্লে
কোথাও ফাঁকি নেই, ফারণ ক্রিছিতে কোথাও ফাঁকি
নেই। অপ্রমন্তরার প্রতেবিটি গুলাই তাঁর অভাভ গল্লের
মতোই ভাল লাগবে।

# = (माचिन नमाटक অভিনয়যোগ্য উচ্চ প্রণং দিত নাটক দমূহ =

বিরাজ-বৌ ২ কাশীনাথ ২ বিনুর ছেলে ১-৫০ রামের স্থমতি ১-৫০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

ব্যাহ-৫০, প্রফুল্ল ২-৫০, বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর ২০, নল-দময়ন্তী ১-৫০,
বৃদ্ধদেব-চরিত ২০

বমেশ গোন্থামী প্রণীত কেলার রায় ২-৭৫

অন্তরূপা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে মহানিশা ২-৫০

অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ইক্রান্তেশক্র ক্রাণী ১-৫০ কর্নার্জ্কুল ২-৫০, ফুলুরা ২১, মুদামা ১-২৫, অঞ্জুরা ০-৩৭

> তারক মুখোপাধ্যার প্রণীত ব্রামপ্রসাক ১-৫০

যামিনীমোহন কর প্রণীত মিটমাট •-৭৫ প্রহেলিকা ৽-৭৫

নিশিকান্ত বস্থবায় প্রণীত
ব্যান্ত বর্গী ২-৫০, প্রথের দেবে ও
ধ্যিতা (একত্রে) ২ন্তর্
দেবলাদেবী ২-৫০,
ললিভাদিত্য ২মনোদোহন রায় প্রণীত
রিজিয়া >-৫০ /

রবীজনাথ মৈত্র প্রাত

কীরোদপ্রদাদ বিশ্বাবিনোদ প্রণীত
আলিবাবা ১., নর-নারারণ ২-৭৫
প্রভাপ-আদিত্য ২-৭৫
আলমগীর ২-৫০,
রত্নেশ্বের মন্দিরে ০-৭৫,
ভীম্ম ২-৭৫, বাসন্ত্রী ০-২৫

বিজেজনান রায় প্রণীত
রাণাপ্রভাপ ২-৫০, তুর্গাদাস ২-৫০,
সাজাহান ২-৫০, মেবারপ্রভন২-৫০,
পরপারে ২-৫০, বঙ্গনারী ২,
সোরাব-রুস্তম ১-২৫,পুনর্জন্ম ০-৬২,
চন্দ্রগুপ্ত ২-৫০,
সীভা ২, সিংছল-বিজয় ২-৫০
ভীয় ২-৫০, সুব্রক্তাহান ১-৫০

নিকপমা দেীব কাতিনী অবলম্বনে দেবনারাহণ গুপ্ত প্রদন্ত নাট্যরূপ

শ্যামলী ১-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

এই স্বাদীনতা ২ হর-পার্বতী ১-২৫ সিরাজদোলা ২ কানাই বস্থ প্রণীত গৃহপ্রবৈশ ২১

मिनान वत्नाभाषाय धनीज बहलागांके २, बालोब बाती २, मनाथ ताथ लागे छ मता हाजी नाथ होका ५-२६, मार्विज्ञा र व्याना कर, थना २,, চাঁদসদাগর ২১, -जीवनहार नाहक २'००, কারাগার, মুক্তির ডাক ও মহয়া (একত্রে) ৩-৫০ মীরকাশিম, মমভাময়ী হাসপাভাল ও রঘুডাকাড ( একবে ) ৩, ধর্মঘট, পথে বিপথে, চাষীর প্রেম, আজব দেশ (একতে) ৪১ একাঞ্চিকা ৻ নবএকাঞ্চ ১ **क्वांछिशिकि निकृत्सम—विद्वार** পর্ণা-রাভন্টী-রূপকথা

সাঁওতাল বিজোহ — বন্দিতা দেবামূর (একরে) ৩,
মহাভারতী 
---ছোটদের একাজিকা ২.

(একরে) ৩১

শরদিশু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
বন্ধু ১-৭৫

স্মেতি বা স্পতি প্রণীত

স্মেতি

রেণ্ডাবাণী ঘোষ প্রণীত

রেবার জন্মতি শ ১-২৫

তুলসীলাস লাহিড়ী প্রশীত

কেঁড়া ভার ২, প্রধিক ২,২৫

মহারাজ শ্রীলচক্র নন্দী প্রণীত

মহারাজ শ্রাশন্তর নন্দা প্রণাত সম্-স্ণাতি ২ নিত্যনারায়ণ বনৈ<u>্বশাখ্যায়</u> প্



# जशरायन-४७५५

প্রথম খণ্ড

পঞাশভ্য বর্ষ

यर्छ मःथा।

# গীতায় অধিষ্ঠানতত্ত্ব

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিষ্ঠানতত্ত্ব বুঝিলে পর গীতায় কথিত অনেকতত্ত্বই সহজ হইয়া যায়। তাই এই প্রসঙ্গ নিজ অন্তব্বে যেমন বুঝিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

গীতায় বলা হইয়াছে, েনন কাজের জন্ম কর্ম (Object), করণ (Instrument), ও কর্ডা (Subject) থাকা চাই (১৮১৮)। ইহাদের সংলগ্ন "চেষ্টা"র সহিত, ব্যাকন হিসাবে, ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র কর্তা ব্যক্ত বা ভিত্তকেশ থাকিতে পারে। কিন্তু কর্ম ও করণ প্রকাশতঃ না থাকিলে কোন ব্যাপারই সংঘটিত হইতে পারে না। এই কুন্টিকে সব ব্যাপারই মাতাপিতা বলা চলে। যেমন

উদাহরণ দিয়া বলা যায়, "ফ্লটি রূপ দারা (দেখি বা দেখা হয়)"। এখানে ফুলটি "কর্মা"ও রূপ দারা "করণ"। এস্থলে দার্শনিক ভাষায় ফুলটি "বিষয়" এবং রূপ দারা "ইন্দ্রিয় গোচর" (গীতা ১৯৫) বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব এইরূপ কাল, গীতার ভাষায়, নিম্নলিখিত রূপে ব্যক্ত হয়:—বিষয় (কর্ম) + ইন্দ্রিয় গোচর (করণ)।

এই বার অধিষ্ঠান প্রদক্ষ আদিতেছে। গীতায় বদা হইয়াছে, "অধিষ্ঠান ত্থা কুল্লা" কিটা১৪)। এথানে অধিষ্ঠান (বাদস্থান) ও কর্তা পুরু বলা হইয়াছে, কিন্তু দেই কারণেই কর্তা অদৃশ্য থাকি য়া, অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত

হইয়া কার্য্য নিশান্ন করিতে পারেন। "কেন" শতিতে বলা হইয়াছে যে আত্মাই ইন্দ্রিয়, মন ও বৃদ্ধির চালক ও পোষক এবং গীতাও দেই মত সমর্থন করেন, যদিও গীতা অহসারে আত্মা প্রকৃতির মারকং প্রকৃতিস্থ ইন্দ্রিয় মন ও বৃদ্ধিতে অধিষ্ঠান পূর্বক কাদ্ধ করিতেও পারেন (১৩২০, ২০৪০)। তাহা ছাড়া গীতা ইহাও শ্বরণ করান যে মাহ্মরের সাধারণ অবস্থায় কাম, চতুর ভাড়াটিয়ার মত ইন্দ্রিয়, মন ও বৃদ্ধিতে সহক্ষে দথল ছাড়ে না (২০৪০)। অতএব কেমন করিয়া আত্মা যথাক্রমে এই সকল অধিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া জীবের কর্ম ক্ষেত্রে নিজ আগমনের স্ক্রনা বারবার দে'ন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে মুখ্যভাবে বিবেচ্য।

আমরা দেখিয়াছি, সামান্ত কাজের মধ্যেও বিশয় (কর্ম) + ইন্দ্রিয় গোচর (করণ) উপস্থিত না থাকিলে কাজ হয় না। এবারে বলিব, যেথানে এই তুইজন উপস্থিত, সেথানে কর্ত্তা নিজ অধিষ্ঠিত তৃতীয় সত্তা পাঠান, কাজের সম্যক তাগিদ ও ভোগের স্বব্যবস্থার জন্তা। এ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় সব চেয়ে নিকটস্থ অধিষ্ঠান যয় হইতে পারে। সেই জন্তা এ সময়ে কর্মক্ষেত্রে মিলিত হইলঃ—বিষয় (কর্ম)+ইন্দ্রিয় গোচর (করণ)+ইন্দ্রিয় (অধিষ্ঠান)।

কিন্তু তিনজন একত্র হইলেই সংসারে বাদবিবাদের স্পৃষ্টি হয়। কে যে চাসের মালিক তাহা যদি বা স্থির হয়, কে যে গ্রামের মালিক পরস্পরের মধ্যে নির্ণয় হওয়া কঠিন হয়। এখানে ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠান হইলেও কার্যাতঃ কর্ত্তা বলিয়া তিনি ভোগের সবটুক্ নিজের মত পাইতে চান ও সেই জন্ম বেশী করিয়া কাজ উস্থল করিতে থাকেন। এক্ষণে তিনি করণ-রূপী ইন্দ্রিয় গোচরকে বেশী করিয়া চাপ দেন। কলে, যাহাকে তিনি অপমান করেন, অপমানে তাহার সহিত সমান আসন তাহাকে লইতে হয় ও পেষণকারী সর্কেস্পা হইলে যে পীড়িত সে নির্জীব হইয়া যাহা হইতে তাহার জন্ম ও কর্ম তাহাতেই নিজ অস্তিত্ব হারাইয়া বদে। এক্ষণে তাহাই হইল। ইন্দ্রিয় গোচর ইন্দ্রিয়ে অন্তর্হিত হইল। আবার কর্মক্ষেত্রে নিয়রপে ছইজন মাত্র রহিল:—বিষয়্ট্রিক্টি) ন ইন্দ্রিয়্প্র করণ।।

ইতর জন্তদের মধ্যে এইর্নপই দেখা যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ, বিশেষ করিয়া বার্গদন (Bergson) তাঁর

প্রণীত Creative Evolution পুস্তকে দেখাইয়াছেন, জন্তু-দের জীবন এমনই চলে বটে। কিন্তু সেখানেও গণ্ডীভূত মন ( Instinct ) শীঘ্র দেখা দে'য়। ইহার পুষ্টি হইতে থাকে। ইহা ক্রমশঃ আর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ফলত: গণ্ডী ভূত মন ( Instinct ) যেমন পরিসরে ও পরা-ক্রমে বাড়িতে থাকে, ততই জীব ইতর জন্তদের স্তর হইতে মানবীয় সন্তার দিকে উন্নতি লাভ করিতে থাকে। মামুষের সতায় মন আর গণ্ডীভূত থাকে না। ইহা তালারদ্ধ এবং সেইজন্ত অসীম গতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ মনকৈ -বিদেশীয় মণীধীগণ Intuition আখ্যা দেন। কারণ ইহা মানব অন্তরে কথা বলে, সতর্ক করিয়া দেয় ও ভেদে যেতে চায় অন্তরের দিকে। এই যে শ্রুতি ও চিন্তনের অভ্যাস মানুষের অন্তরে উদযাপিত হয়, ইহা হইতে তাহার স্মৃতি ও সংস্থার আরম্ভ হয় ও সেইমত কার্য্য নিপান করিতে দে পরিপক হইয়া উঠে। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বলেন, এইভাবে উদ্ধৃতর মানুষের মধ্যে Intellect অর্থাৎ অন্তরের শ্রুতি অন্তথায়ী কর্মকোশলের পদ্ধতি জন্মায় এবং এইভাবে উর্দ্ধ-তম মহুগ্ত শ্রীবুদ্ধের স্থায় মহামানব হইতে পারেন। সনের ও তাঁহার মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার সঙ্গে বৃদ্ধর্মের অনাত্মবাদের গভীর সংযোগ স্থম্পষ্ট। যাঁহারা কর্তাবিখীন জগতে বাদ করিয়া নিজেদের দাপটে উন্নতি বিধান করিতে পারার কথা ভাবিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কর্ত্তার বিশেষ অত্পগ্রহ লাভ করিয়া থাকিবেন। ( ৭।২১ )

আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে হিন্দু ধর্ম ও তদীয় দর্শন ইহার অন্থমোদন করেন না। বিষয় হইতে সকল উন্নতির আরম্ভ না ধরিয়া বিষয়েরও পশ্চাতে জীবের যে স্বভাবরূপ আধ্যাত্মিক স্বত্রপাত রহিয়াছে তাহা হইতেই যে মুকুল কর্মের স্বচনা তাহা জ্ঞাপন করেন (৫।১৪,৮।৩)। গীঙা, তাঁহাদের ম্থপাত্র হইয়া এইরূপ অভিমতই সমর্থন করেন । গীতা বলেন, বিষয় মান্থ্রের অন্তরে আছে বলিয়া তাহার নিকট বাহিরেও প্রকট হয়। যে ফুলটির উদাহরণ লইয়া প্রবন্ধ আরম্ভ, করিয়াছিলাম, তাহার সম্বন্ধেও গীতায় বলিবার কথা গুরুদেব র্কীন্দ্রনাথের ভাষায় স্থান্দরভাবে বলা যায়:—

"পুষ্প নলে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে পরাণে বদস্ত এল, কীমুমন্তরে ?" বাহার মন্ত্রে সকলই হইতেছে, তিনিই আত্মা। মনের মধ্যে তাঁর হাঁস আছে বলিয়াই মান্ত্রকে মান্ত্র বলা হয়। গীতা সেই মান্ত্রের ধর্মপুস্তক। আমরা গীতায় ফিরিয়া আসি।

আমরা গীতা হইতে জানিয়াছি, আত্মা চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি যথনই দেখেন, বিষয় (কর্মা) + ইন্দ্রিয় (কর্মা) ছুইঙ্গন মিলিয়া কর্ম নির্মাহ করিতেছে, তখনই মনকে অধিষ্ঠানরূপে চালিত করিয়া অধিষ্ঠিত করেন ও যথাবিহিত শক্তি ও সামর্থা দেন। সেই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে মিলিত হয়:—

বিষয় (কর্ম) + ইন্দ্রিয় (করণ) + মন (অধিষ্ঠান)। এইরূপ দলবদ্ধ হইয়াই, সাধারণতঃ মাসুষের জীবনে কর্ম-নাট্য চলে।

যতদিন প্রত্যেক সত্তা নিজ কক্ষে থাকিয়া নিজ ভূমিকা পূরণ করেন ততদিন কোন বিপ্লবের আশক্ষা নাই। ইন্দ্রিয় থতদিন পর্যান্ত বিষয়সম্বোগ করে ও মন নিজ শুচিতা রক্ষা করিয়া, দক্ষভাবে উদাদীন থাকিয়া সকল ব্যথার অতীত থাকেন, ততদিন প্র্যান্ত কর্ম্যোগ স্থন্দরভাবে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু চিরদিন একই ভাবে কর্ম নির্ব্বাহ হইলে মান্তবের ধর্ম জীবনে এইথানেই "ইতি" হইয়া যায়। তাই কর্ত্তার মঙ্গল বিধান অন্তুসারে মনের ভাবান্তর ঘটিতে থাকে। তথন মন গুরু কাজের তাগাদা দেয় না, ভোগের যতটা পারে উম্বল করিতে তংপর হয়। বিষয়ের পক্ষে এ বড় বিষম জালা উপস্থিত হয়। এতদিন বিষয়ের একটি বা ততোধিক ইন্দ্রিয় পতিরূপে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে অধিকন্তু মন, উপর থেকে উপপতি রূপে দেখা দিল। ক্রমে বিষয়ের সহিত মনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ও ততই মনের মধ্যে বিষয় সঙ্গ অভিলাধ বুদ্ধি পায়। এইরপে মান্তধের মনে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বিপত্তি দেখা দিয়া তাহার জীবনকে অন্তঃসারশুক্ত করিয়া দে'য়। (২।৩২-৩৩)। বেশ স্থ্পষ্টভাবে তথন বুঝা যায়, মন যথনই অধিষ্ঠানের স্থান ছাডিয়া করণের কক্ষে নামিয়া আসিতে বাস্ত হয়, তথনই বিপ্র্যার আরম্ভ। বিষয়-পীড়িত দ্বী কশ্বক্ষেত্র হইতে ভঙ্গ দিবার স্থােগ অরেষণ করে। ন আবার কর্মের আকর থাকিতে চায় না। মন তথন ইন্দ্রিয়কে কর্মের স্থান লইতে বাধ্য করে। কোন উপায় নাট / দেখিত্ব - হৈও তখন আত্মার নিকট সঙ্কট হইতে

উদ্ধারের জন্ম আবেদন করে। আত্মা তাহাকে ছুটি দে'ন।
বিষয়, এখন আর বহিন্থীন অবস্থার কর্মক্ষেত্রে সহত্থাগী থাকে না, জীবের অন্তম্থীন হইয়া, ভৌতিকস্তর অতিক্রম করিয়া দৈবক্ষেত্রে উপনীত হয়। আত্মার বিধানের জন্ম সে অপেক্ষা করে এবং স্বস্থ হইয়া, যাহারা কর্মক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল তাহাদের সহিত পুরাতন সৌহাদ্য আরণ করিয়া, নিজ শুভকামনা জানায়। কর্মক্ষেত্রে এ সময়ে রহিলঃ—ইন্দ্রিয় (কর্ম) + মন (করণ)।

মনের এখন সমস্যা উপস্থিত, সে কি করিয়া ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে প্রামারায় কাজ লইবে। বিষয়ের অমুপ্রিতিতে, ইন্দ্রিয় পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলি নৃতনভাবে নাড়াচাড়া করিয়া মনের কাছে উপহার দেয়। মন স্বীয় কল্পনা ঘারা ইহার সঙ্গে বিষয়কে জুড়িয়া লয়। কিন্তু এ সমস্তই "মিথ্যাচার" (৩০৬) বলিয়া যতই স্পষ্ট হইতে থাকে, মন ততই ঠিকমত নির্দ্দেশ পাইবার জন্ম আগ্রহামিত হয়। এইরূপ বিপত্তিকালে আত্মা বৃদ্ধিকে অধিষ্ঠানরূপে পাঠান বৃদ্ধি আসিলেই আবার তিনজন নিম্নলিখিত ভাবে কর্ম্মাঞ্চে উপনীত হয়:—

ইন্দ্রির (কর্ম ) + মন (করণ ) + বৃদ্ধি (অধিষ্ঠান)।
এ অবস্থার প্রতিষ্ঠা পাইতে অনেক সময়ে বিলম্ব হয়।
কারণ ইন্দ্রির বিষয় ছাড়া থাকিতে চায় না। বৃদ্ধির
অধিষ্ঠানের জন্ম সে বৃদ্ধিতে থাকে, তাহার স্থান বিষয়ের
পাশে। গীতা অমুসারে, বিষয় মান্তুদেব অন্তরে ছিল
বলিয়া ভৌতিক ক্ষেত্রে দেখা দিল ও আবার যথন কার্ম
ফুরাইল সে নিজ চিরন্থন স্থানে, দৈব স্থানে, ফিরিয়া যায়।
(গীতা বলেন, বিষয়া বিনিবর্তন্তে ইত্যাদি, ২।২৯। বিষয়
বিত্যায় লইয়া ফিরিয়া যায় তার চিরন্থন আবাস্ভ্মিতে
ইত্যাদি)।

ইন্দ্রির একণে তাহার নিকট কিরিয়া যাইতে চায়।
কিন্তু দে প্রকৃতির অংশ। যদি মান্থবের মধ্যে এখনও
রাক্ষদ বা অস্থরের অভিকচি বাকি থাকে, তাহা হইলে
ইন্দ্রিয়ের এখন যাওয়া হয় না। দেই কারণে হয়ত
বিষয়কে আবার ভৌতিক স্তরে কিরিতে হয়, ও মান্থবের
জীবনে কর্মের পুনরার্তি স্কুরু হন্

কিন্তু উন্নতিশীল মান্তবের চ্রিতস দৈবপ্রকৃতি যে নিজ প্রতিষ্ঠায় জন্মকুত হয়, সে আশ্বাস অজ্ঞানকে গীতায় বার বার দেওয়া হইয়াছে। সেইজয়্য আমরাও বিশাস করি,
ইিজ্রিয়ও এই অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া দৈবধামে
বিষয়ের পার্শ্বে চলিয়া যাইবে। আজ না হয় কাল, এবং
সে চলিয়া গেলে কর্মকেত্রে পড়িয়া থাকে:—মন (কর্ম)
+ বৃদ্ধি (করণ)।

ইহাই মানব অন্তরে এই ভৌতিক জগতে প্রাক্ষতিক জ্ঞান সঞ্চারের ধ্থার্থ অবসর। আর বিষয়ের জ্ঞালা নাই ও ইন্দ্রিয়ের তাড়না নাই। এ যেন "সিদ্ধ" অবস্থা (১৬১৩)। মান্ত্রের চরিত্র গঠন হইবার পর সে যথন ম্থার্থ শিক্ষার্থী হয়, ইহা সেই অন্তর্কুল সময়। বুদ্রির দ্বারা মনে উপনীত হইয়া সাধক চিরস্তন বিহ্যা, শিল্প ও সংস্কৃতি আহরণ করিতে চান। কিন্তু আত্মার প্রত্যক্ষ পরিচালনা না থাকায়, ইল্পিনবিহীন মালগাড়ী যেমন সঞ্চিত বেগে বেশাদূর গতিশীল হইতে পারে না, সাধকের অন্তর্গও সেইরপ দশাপ্রাপ্ত হয়। এইবার আত্মা স্বয়ং অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হ'ন। তথন রঙ্গমঞ্চে উপস্থিতঃ—

মন (কর্ম) + বৃদ্ধি (করণ) + আত্মা (কর্তা)।
কর্তা স্বয়ং উপস্থিত বলিয়া অধিষ্ঠান ক্ষেত্র শেষ
হইয়াছে। কিন্তু অধিষ্ঠানতত্ত্বের বিরাম নাই। তাহারই
"কাঠাম" ধরিয়া কাজ চলিতেছে। সেইজগ্য তাহার অন্থধাবন করিতে হয়। মন তাহার ধাহা অবিনশ্বর সম্পদ বা
অভিজ্ঞতা তাহা জানায়। সাধক অন্তর ধর্ম ও ধ্যানের
ধাত্রী হইয়া ধায়। অনাগত কালের ধে সমস্ত আধ্যাত্মিক
চেতনা উপলন্ধি হইবার বাকি আছে তাহাও চিত্রবিচিত্র
রূপে অন্তরে রেখাপাত করিয়া ধায়। প্রভাতের আলো
ধেমন সারাদিনের সকল পাওয়ার প্র্বিভাস দেয়। সাধক
কৃতার্থ হ'ন। জগং মওলে ধেন সাধকের অন্তরের আশা
প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। তিনি কর্মমার্গের শেষ সীমানায়
ধেন পৌছাইয়াছেন এইরূপ প্রতীয়্মান হয়।

বৃদ্ধিকে তাহার যথার্থ পরিচয় দিতে দেখা যায়। বৃদ্ধি অসংখ্য বৃদ্বৃদ্যুক্ত বলিয়া ভাহার ফেনার রাশি অন্তর সাগরকে আলোডিত করিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে বৃদ্ধির সেই অসংখ্যমুখী প্রতিভা আরি দেখা যায় না। সেজীবনের যথার্থ কারবার বৃদ্ধে বলিয়া একম্থান হয়। (২।৪১) যোগীগণ জানান, বৃদ্ধি একম্থীন হইলেই মহুহের "চিত্ত"

জাগে এবং মাতৃষ তথন "যতি চং আত্মা" হইতে চায়। অর্থাং চিত্তের যত্ন লারা আরও বেশী করিয়া আত্মাভিমুখী হয়। কিন্তু যাহারা এখনও এইরূপ যোগী নহেন, তাঁহারা কর্মক্ষেত্র ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা কর্মদাধন হইতে উংপন্ন বুদ্বিদ্বারা, কর্মকল ত্যাগপূর্ণকি, জ্নাবন্ধ বিনিম্ক্ত হইয়া, কর্মদাধনে নিযুক্ত থাকিয়া অনাময় পদের দিকে অগ্রসর হ'ন (২০১)। ইহাও দেই একই কথা। কর্মকল ত্যাগ হইলেই আর ত কোন আরম্ভ নাই ও দেই জন্ত প্নর্জন্ম হয় না। অথচ জনংমওলের কত উপকার সাবিত হয়।, কিন্তু থাক্ সে কথা। আমরা বৃদ্ধির থেলা কতক ধরিলাম।

আয়া "নির্নিপ্ত" অথচ "কারণ" (১৩।১১-১২)। তিনি উপস্থিত থাকায়, মন আপন অবস্থা বিশেষভাবে পর্যা-লোচনা করিতে পারে। সে দেখে, সে ছিল অধিষ্ঠান, পরে হোল করণ, এবং এক্ষণে কর্মকক্ষে বাধা পড়িয়াছে। অবস্থাভেদে তার গুণভেদও ইইয়াছে। যথন অবিষ্ঠান ছিল, আয়ার বাদস্থান ছিল বলিয়া সায়িক ভাবাপয় ছিল। যথন করণ হইল; প্রকৃতি ও পুরুষের সংস্পর্শ পাইয়া, সেরাজনিক হইল। এক্ষণে কর্ম হইয়া, অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া, তমোপ্রধান হইতে চলিয়াছে। তবে আর কেন ?

বৃদ্ধির একনিষ্ঠ সেবক সে হইয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তার প্রভূষ আর নাই। পূর্বে বিষয় ও ইন্দ্রিয় তাহার ভূতা ছিল। কিন্তু এখন তাহারা কোথার ?

তাহারা ভৌতিক অবস্থা ছাড়িয়া দেব-সন্তায় পৌছিয়াছে। দেব সন্তার আভাষ এক্ষণে বুদ্ধির সাহায়ে মন কতক উপল্দ্ধি করিতে পারে। সেখানে কর্ম্মের বালাই নাই। আছে যজ্ঞের জন্ত প্রস্তুতি। তাহা দৈবস্থানে বলিয়া সেখানে বৈদিক দেবতাবুলের বসতি। দ্বিজ হইলে সেসকল দেবতাগণ দ্বিজ শরীরে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। আবার শ্রুতি অমুখা মা মান্তবের ইন্দ্রিয় দেবরূপে সেখানেই রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। বিষয় ত পূর্ব্বেই গিয়াছে। অতএব বিষয় ও ইন্দ্রিয় দেবতাবুলের মত "সহযক্তা" হইয়া পড়ে এবং যদের পাবণে যতই হন্ধ হয়, ততই তাহারা "পদার্থ" ও "দেব" নামের পূর্ণ সার্থকতা অর্জ্জন করে। পদার্থ বিলিতে ব্রুমায়, যাহা প্রম পদের অর্থ বা সংবীদ করেন বারিতে

সমর্থ হয় ( ঈশ, সপ্তম মস্ত্র ; তৃতীর পংক্তি ) এবং দেব শব্দ জানায়, যাহারা দেবার জন্ম ব্যস্ত, কর্মদেবীদের মত থাবার জন্ম নয় ( ইন্দ্রিংকে দেবশব্দে ঈশ, চতুর্থ মন্ত্র, বিতীয় পংক্তিতে অভিহিত করা হইয়াছে )। অধিদৈবস্তর হইতে অধিযক্ত ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া, বিষয় (পদার্থ) ও ইন্দ্রিয় (দেব ) এক্ষণে কর্মদেবীদেরও ভৌতিক স্তরে "যজ্ঞায় আচরতঃ কর্ম্ম" এই উপদেশেব প্রেরণা দিতে সমর্থ হয়। তাহারা নিজেরাই সেইভাবে ভৌতিক স্তার কর্মদেবীদের সংস্কৃত রাণিয়া জগংমগুলে যে শুদ্ধতার পরিবেষ্টন আনম্বন করে তথ্যা প্রদর্শন করা গীতার বৈশিষ্টা।

সেই জন্ম গীতা বলেন, দৈবই পৃথিবীতে কর্মাদিদির বিশেষ কাবে (১৮:১৪) এবং ইহা জানিয়া মান্তবন্ত দব সময়ে দেবতাদের দাহায়া ভিক্ষা কবে (৪।১২)। মোট কথা, কর্মাণুমি হইতে মন ও বৃদ্ধি যে কাজে লিপ্ত থাকুক না কেন, দৈব বা উদ্ধিতর স্তর হইতে বিষয় ও ইন্দ্রিয় তাহাদের দাহায়া কবে ও এই রূপে দকলে প্রস্পারের দহিত একস্করে মিলিত হইয়া প্রমশ্রেষ লাভের প্রয়াদী হয় (৩।১১]।

মন যতই এই সকল কথা বুঝে ততই সে দৈবসত।
প্রাপির জন্ত ব্যক্ত হয়। ইহাও আত্মার অভিপ্রেত।
মনত সবই পাইয়াছে, এক্ষণে সব পাওয়ার আগ্রহ থেকে
তাহাকে মুক্তি পাইতে হইবে। সে মুক্তি পাইলে তবে ত
সাধকের পক্ষে মুক্তির পথ পাওয়া হয়। ইহাকে "মননাস"
বলা চলে না। গীতা বলেন আধ্যাত্মিক জীবন পাইতে
হইলে কাহারও বিনাস নাই। আত্মা সকলের গুভামু-ধ্যায়ী। অবস্থা বুঝিয়া তিনি মনকে কর্মক্ষেত্র হইতে
অবসর দে'ন। মন এখন "অমন [বুহদারণ্যক শ্রুতি]
হইতে চলিল। গীতার ভাষায় সে এক্ষণে দৈব ও অধিযজ্ঞ ক্ষেত্র পার হইয়া আধ্যাত্মিক কেক্রে পোছাইয়া
"আত্মসংস্থ" হইয়া পড়িল। এখন তার আর চিন্তা
রহিল না [৬া২৫]।

মন যথন কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় হইল দেই অবসরে তাহার ভবিশুৎ একটু থানিক দেখা গেল। আমরা আবার অধিষ্ঠান তত্তে ফিরিয়া আসি। মন চলিয়া গেলে এইরূপ ভাবে কার্যা চলে:—

'. বৃদ্ধি [ কর্মা ] + আত্মা [ করণ ] + আত্মা

[কর্জা]। অর্থাং কর্ম কক্ষে, মনের স্থানে, থামিয়া
পড়ে। এবং আত্মা অবিভক্ত থাকিয়াও বিভক্ত হইতে
পারেন বলিয়া স্বয়ং করণ ও কর্ত্তা হ'ন। বৃদ্ধি ষতই
আত্মার ঘনিষ্ট সংযোগ থাকে, ততই তাহার ভবিষ্তথ
উজ্জ্ঞল হয়। এখন আর কর্ম নাই। যখন আর ইন্দ্রিয়
বা কর্মে প্রবৃত্তি বা আসক্তি থাকে না, এবং কর্ম সম্বন্ন
পর্যান্ত প্রশামিত হইরা যায়, তখন সাধক যোগাক্রত্
[৬৪]। এখন বৃদ্ধির বিক্বত অংশ, যাহাকে "ধৃতি"
বলা হয়, চলিয়া যায় মনের পিছনে দৈবস্থানে বা উদ্ধৃতর
লোকে, পৃর্দিগামীদের একত্র সন্মিলিত রাখবার জন্ম
[৬৪২৫ ও ১৮৩৩]।

বুদ্ধি আর "চেই।" করে না বলিয়া ধী হই গা **যায়।**সাধক "ধীর" হন। ধী এ সময়ে অংল্লায় প্রা**গতি**লাভ করে। তাহার শহ্ম কোন হুরে ( যথ। অধিদৈবিক
প্রভৃতি ) যাইবার প্রয়োজন হয় না। যিনি (পুরুষোত্তম )
জাবকে (পরে দেখিব) বুদ্ধি গোগ দিবার মালিক, তাঁহার
আদেশের প্রত্যাশায় সে নিশিদিন জগংমগুলে প্রতীক্ষা
করে। বুদ্ধি এইভাবে কর্মাক্ষেত্র হইতে বিদায় হইলে পর
অবস্থা এইরাপ দাভায়ঃ—

আত্মা ( কর্ম ) + আত্মা (করণ) + আত্মা (কর্তা]।

ইহার ইঙ্গিত পাই, গীতা যথন বলেন, আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া আত্মা পরিতৃষ্ট হ'ন। খাং৽]। শিশু যেমন মায়ের দেওয়া মাতৃত্থ পান করিয়া মা'র কর্ত্ত্বাধীনে বড় হয়, ইহাও সেইরূপ অবস্থা। তবে শিশু স্বীয় কর্ম জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। সাধক কিন্দ উণ্টা পথে চলেন। তার নিজম্ব অবলয়ন অহম্বার ও অব্যক্ত অংশ [১৩/৫] যাহ। তাঁহাতে এখন বাকি আছে, দেগুলি প্র্যান্ত তিনি চা'ন প্রত্যার্পন করিতে মাতৃগর্ভে [ এখানে আত্মার গর্ভে, याद्यारक "প্রভব ও প্রলয় স্থান" বলা হয় ]। ইহাই পূর্ণ শরণাগতির অবস্থা। মাতৃগভে আশ্রয় পাইলে **আর ড** সাধকের কোন কাজ থাকে না। কর্ম (Object) ও করণ (Instrument) পর্যান্ত থাকে না বলিয়া অধি-ষ্ঠানতত্বও স্থাহয়। শুধু আত্মা আছেন, এই উপ**লন্ধি** যোগীজীবনে সহজ ও স্বাভাবিক হয়। এইসঙ্গে সাধু-জীবনে আর একটি অমুভূতি তাঁহাকে পাইয়া বসে। তিনি বুঝেন, আত্মা ত শুধু তাঁর মা নহেন, সর্বভূতের মা

অথবা প্রমাত্মা, ধিনি দর্বভৃতে আছেন ও দর্বভৃত ও থাহাতে আছে [৬।২৬]। তবে ত দাধক এ দময়ে প্রমাত্মায় লীন হলেন। এইবার প্রমাত্মার ভিতর দিয়া প্রুষোত্মের প্রিচয় লাভ হইলে তিনি প্রম স্থিতি লাভ ক্রিয়া প্রশিক্ষায় জীবনের প্রিক্রমা শেষ করেন [৬।২৭]।

এই কথাটি কিন্তু পরিদ্ধার হওয়া দরকার। আয়া,
পরমায়া ও পুরুষোত্তমের সংশ্রব জটিল হইলেও গীতা
অহসারে সাধক, জাবনে সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ পায়।
আয়া কর্ত্তা হিদাবে করেন ও বটে, কিন্তু নির্লিপ্ত।
(১৩০২]। পরমায়া করেন না এবং শরীরে থাকিয়াও
নির্লিপ্ত[১৩০১] পুরুষোত্তম ইহাদের উদ্ধে অবস্থিত,
পরমায়াকে তাঁহার উদাহরণ চিহ্ন বলা য়য়। |১৫০১৭]
সাধনা দারা পুরুষোত্তম পর্যান্ত যে পৌছান য়য় তাহা
ত গীতা আমাদিগকে জানাইলেন। কিন্তু সকলের এ
সেমাভাগ্য সর্কালে না হইতে পারে। সেই কারণে
পুরুষাত্তমের এমনই মহিমা যে তিনি সকলের প্রতি
সর্কালে ও সর্কা অবস্থায় তাঁর অহেতৃকী রূপা বর্গণের
জন্ম আগ্রহান্বিত হইয়া অবতীর্ণ হইতেছেন ধরাধামে,
য়াহাকে তিনি ধরিয়া আছেন বলিয়া ইহা স্থর্বিজত
[১৫০১৩]।

পুরুষোত্তম গতই অবতীর্ণ হন, তাঁর আগমনে অধিষ্ঠানতত্ব আবার জাগিয়া উঠে। গাঁতা বলেন, অধিষ্ঠান তবের দাহাযো পুরুষোত্তমের অবতরণ হইয়া থাকে। অপ্রাকৃতিক মণ্ডলে পুরুষোত্তম কি করিয়া পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আত্মায় স্থিত হ'ন ও সর্ব্যভূতেশ্বর পরমেশ্বরে ব্যক্ত হইয়া পড়েন তাহা শ্রুতিতেও আছে এবং গীতায়ও তাহা পাই। (৪)৬, ১৫।১৮)। এক্ষণে অপ্রাকৃতিক হুইতে প্রাকৃতিক হুরে অবতরণের জন্ম পুরুষোত্তম অধিষ্ঠান তবের সাহায্য ল'ন। তিনি প্রকৃতিতে কর্তার্রপে অধিষ্ঠিত হ'ন ও স্বীয় মায়া (করণ) দ্বারা ভূতজগতে ও এমন কি ভূতশ্রীরে (কর্ম) প্রকট হ'ন (৪)৬)।

শুধু তাহাই নহে। বৃদ্ধি খোগ তিনি দে'ন। মন তিনি ক্রমশঃ মন প্রভৃতি বিষয় গোচর পর্যান্ত অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হইয়া সকল বিষয়ের উৎসেবন করেন (১৫।৯)। তবে ত অধিষ্ঠানতত্ব তাহার পূর্ণ মর্যাাদা পাইল। আত্মার অধিষ্ঠানে, সাধক জীবনে, সে কেবল ইন্দ্রিয় পর্যান্ত পৌচাইতে পারিয়াছিল (৩।৪০)।

এই থানেই অধিষ্ঠানতত্ত্বের আলোচনা শেষ হইলে ভাল হইত ৷ কিন্তু মানব জীবনে কর্ম্মের সাথে অধিষ্ঠান-তত্ত্বের অভিন্ন যোগ। এক্ষণে পুরুষোত্তমের অবতরণে জ্ঞানের যেমন গভীরতা বাড়ে সেইমত কর্ম্মেরও মর্যাাদা বাডিয়া থাকে। সাধন জীবনে মান্তবের অবলম্বনীয় যে জ্ঞান (সং) ও জেয় (চিং) চিরস্মরণীয় (১৩ অধ্যায় জষ্টব্য) সম্পদ, তাহা অসংলগ্ন রহিয়া যায়, ধতক্ষণ না পুরুষোত্তম, যিনি অলক্ষাভাবে "জানগমা" ছিলেন. "পরিজ্ঞাতা"রূপে প্রতাক্ষভাবে জ্ঞান ও জ্ঞোরেনিজ সত্তায় সমন্বয় সাধন করিয়া স্বীয় আনন্দঘন রসধারায় সাধকের জীবন ও পরি-বেষ্টনকে প্লাবিত করে দে'ন। তথন আবার জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা "কর্ম চেতনা" (১৮।১৮) অর্থাং নব নব কর্মের প্রেরণা ও চেতনাদে'ন। এ সকল কর্মা দিব্য-কর্ম। সাধন জীবনে প্রার্থনার ফলে কর্মের আদেশ পাওয়া যায়। পুরুষোত্তমের রূপায় মানব জীবনে থে সকল দিব্যকশের প্রারম্ভ হয়, তাহা প্রথমে আদে ও পরে দেই মত মানব হৃদয়ে প্রার্থনা জাগে। এইরূপ দৌভাগ্য-সম্পন্ন কৰ্মনায়ককে শ্ৰুতিতে "আপ্তকাম" ও "আত্মকাম" বলা হয়। আদলে পুরুষোত্তম ধরা না দিলে কর্মজীবন পূর্ণ হয় না ( : (। ২০ )।

তবে ত মানব জাবনে কর্মের শেষ নাই এবং সেই সঙ্গে অধিষ্ঠানতত্ত্বেও নানাভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে। আমরা এই তত্ত্বের যতটুকু স্পর্শ পেলাম, তাহাতেই ধন্ম হলাম। এইবার গীতার ভগবান্ আচার্য্যরূপে আমাদের সকলের সহায় হউন্!





### পূর্বপ্রকাশিতের পর।

শন শন শব্ ওঠে। ধুধুজলছে আংগুন।

···জ্ পাঁচ থানা গ্রামের লোক বার্থ চেটা করছে আঞ্জন নেভাবার।

—বল কে করেছে একাষ। তুই তো ছিলি থামার বাড়ীতে? গোকুল জবাব দেয় না, ঠায় দাড়িয়ে থাকে।

 $\cdots$ হঠাৎ তারকবাবুর একচড়ে ছিটকে পড়তে পড়তে থেমে যায় গোকুল। $\cdots$ ভিড় করে রয়েছে লোকজন। গোকুল উঠে দাড়াল।

···ভিড়ের মধ্যে দেথে এমোকালীও এসেছে। একবার চোখাচোথি হয়ে যায়। কঠিনকঠে গোকুল জবাব দেয় আমি দিয়েছি আগুন।

### —তুই !

— ইঁগ। সারা গাঁয়ের লোকের ঘরে আগুন জালাতে বলেছিলেন বড়বাবু; ওদের ঘর জলছে— সেই সঙ্গে আপনার খড় গালুইও জলুক। কেমন লাগে দেখুন।

ः বড়বাবুর মৃথে কে যেন একরাশ কালি মেড়ে দেয়। এমোকালী চেয়ে থাকে গোকুলের দিকে। তারকরত্বের লাথি থেয়ে ছিটকে পড়েছে গোকুল, আবার মারতে যাবে—ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে কালী-চরণ; বাধা দেয়।

—মারবেন না ওকে।

বড়বাবু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—তুই!

কথে দাড়িয়েছে ওরা— সামনে ধৃ ধৃ সর্বনাশা আগুন; যেন ওতেই ফেলে দেবার জন্মও ওরা তৈরী। চুপ করে তারকবাবু।

অশোক ও এদে পড়েছে মাঝখানে। উঠে বসল গোকুল।

নাকম্থ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ছেড়া জামাটা দিয়ে মৃছতে থাকে—মাঝে মাঝে বড়বাবুর দিকে চাইছে— অসহায় রাণে আর চাপা বিক্ষোভে কেটে পড়ছে সে। জীবন কি বলতে যাবে, বাধা দেয় তারকরত্ব।

আগুন তথনও জলছে।

দাদা নিশান উড়ছে মাঠের মধ্যে। ধ্ধ্শশুরিক্ত মাঠ, চড়াই-এর মত নেমে গেছে দিড়ি দিড়ি ক্ষেত, আবার উঠেগেছে ওদিকে আস্থড়েব দিকে। মাঝধানে তিরতিরে কাঁইজোড। ডাকনাম শুভঙ্গরের জোড়।

গ্রাম্য অঙ্গাস্থবিদের নাম শুধু মানসাঙ্গ বই-এর ভিতরেই সীমানদ্ধ নয়, বোধহয় তার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও করেছিল অভীতের মান্ত্য। আজও ক্ষীরধারার মত এই ক্ষুদ্র জলধারা তাঁর কথাই স্মরণ করায়—কোন স্মরণাতীত কালের কথা।

কতদিন মাদ বংদর কেটেছে—ওই ক্ষীণজনধার।
জী নেও এদেছে রূপান্তর। দাতজোড়ার বনগড়ানী জলধারা—পাহাড়ী টিলার কোন অন্ধ অতল থেকে বের হয়ে
এদেছে ওই বালুরেখা, গ্রীমের নিদাঘতাপদন্তপ্ত দিনে ওর
বুকে জলরেখার স্পর্শ টুকু কোনরকমে ধরে রেখেছিল;
তৃপাশের রুক্ষ উষর কাঁকুরে প্রান্তরে বিলীন পত্রহীন
গাছগুলো দাঁড়িয়ে ধ্ঁকছে। বর্ধার সমারোহ নামে প্রান্তর
বনসীমায়—দূর ছায়াচ্ছন গুণুনিয়া পাহাড়ের দীমারেখা
আচ্ছন হয়ে যায়।

বৃষ্টি নামে।

যৌবনবতী হয়ে ওঠে শুভন্ধরের জোড়। গেরুয়া জলস্মোত ছটে চলে দূর ছায়াচ্ছন্ন গ্রামসীমা পার হয়ে বিস্তার্গ দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে।

কঠিন রক্ষ দেশ।

বৃষ্টিও এখানে হয় অপেক্ষারুত কম, তারপর ওই পাহাড়ী বুনোমাটি আর উদুনীচু জমি। এই টই টমূর তো ওবেলাতেই দব জমাজল জমি থেকে কোন ফাটল দিয়ে নেমে যায়। অজনা তাই ওদের প্রতি বংসরের দম্পী, তুর্ভিক্ষ হাহাকার বাকুড়া জেলার অপরিহার্য সমস্রা।

···ওই এলাকাটু দু তবু চেয়ে থাকে গুভন্ধরের জোড়ের দিকে। ওই জলধারাটুক্ই তাদের চাষ আবাদের মূল সম্বল।

তাই নিয়ে ফাটাফাটি দাঙ্গাও বাধতো।

সেবার নিজে এদেছিলেন বর্ধমানের মহারাজা স্বয়ং। ভাঁরই এলাকা, মূল জমিদার তিনিই, আর সব পত্তনীদার।

তিনিই এসে মাঝথানে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন জোড়ের মধ্যথানে বাধ উঠবে, জলধারা ত্তাগ হয়ে যাক।

ছ আনা আর দশ আনা হিসাবে জলধারা বইবে। নামকরণ হল ছ আনি আর দশ আনির দাঁড়া।

মাঠের মধ্যে এই এতটুকু ছায়ার নিশানা। পাথপাথালী ডাকে—রোদের তাপে মাতৃষ ত্দণ্ড জিরোয়; চাধীরাও হালকাল ছেড়ে এদে গড়িয়ে নেয়—তামুক থায়।

এতদিন শাস্তি বিশ্রাম আর পূর্ণতার স্বপ্নই মনে জাগিয়ে ছিল। ওই জলধারা, ওই ছায়াময় বটগাছটা। আজ ওথানে পতাকা উড়ছে, বাঁশের মাথায় একটা সাদা পতাকা হাওয়ার পতপত করছে।

একটা নোতৃন ফোল্ডিং চেয়ার পাতা হয়েছে—তাতে পিন দিয়ে আটকানো একটা ম্যাপ—পাশেই পড়বার থাতা বগলে দাঁড়িয়ে আছে আমিনবান; সঙ্গে চেনম্যান তৃজন, মাঝে লোহার শিকল ফেলে—কথনও বা বাশ-এর দাঁড় দিয়ে মাপজোপ করছে।

কেউ যেন জোর করে তাদের বন্দী করে রেখে— নিজেরা লুট করছে ওদের এতকালের সম্পত্তি।

নোতৃন জরিপ হচ্ছে। নয়া কাল্পন নয়া বন্দোবস্ত হবে।

সারাদেশে চালু হচ্ছে নোতৃন কায়েমী বাবস্থা। জমির

মালিক আর সরকার ত্জনেই বহাল থাকবে, মধ্যে

জমিদার—মধ্যস্বরাধিকারী—দরপত্তনিদার—কেউ ম্নাফালোভী থাকবে না।

ফৌত হয়ে যাবে সব। ঝরাপাতার মত উড়ে **যাবে** তারা।

···তারকরত্ব কথাটা শুনেছিল আগেই। সোনাম্থীর দত্তরা—হোদল নারায়ণপুরের রায়চৌধুরীবাব, মালিয়াড়ার দিংহরায় আরও অনেকের কাছেই শুনেছিল।

আগুন লাগার পরই সদরে গিয়েছিল তারকরত্ব মামলাদায়ের করতে—সেইখানেই শোনে কথাটা। গুরাগু বাকীকর নীলাম নালিশ করতে এসে ইতিউতি করছে। খামোকাই আর কেন। দত্তবার পরামর্শ দেন—তার চেয়ে পিছনের তারিথ দিয়ে জমি বন্দোবস্ত করে দেন গে—যা সেলামী আদে তাই লাভ। শেষ পাওয়া।

... ওরা মামলা দায়ের করেনি।

কিরে এসেছিল তারকরত্বও চিন্তিত মনে। দিন বদলাচ্ছে। বনৈ বনে ঝরাপাতার দিন এসেছে। শালগাছ-গুলোর ডাল থেকে বাতাদে ঝেঁটিয়ে নিয়ে জীর্নপাতা-গুলোকে, চলেছে—ঝরে গেছে মহয়া গাছের সবুজ পাতার আবরণ, রিক্ত নিঃস্ব বনভূমি শুরু পলাশের পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার আভায় রক্তাক্ত বেদনাময়।

অমনি যেন ঝরে যাবার দিনই আসছে।

আজ মনে হয় ফুরিয়ে যাবার বেলার সঙ্কেত ওই বন-ভূমি—শেষ সূর্যের রঙ্গিমাভায়।

···অবনী ম্থুয়ো তৈরী ছিল, ঢাকের আগেই কাঠির বাভির মত ছ পায়ে লাফাতে লাফাতে আসে কাগজ বগলে।

—এই যে তারকদা স্তনেছো—all gone, সত্যি ? কথাটা সেও বিশ্বাস করতে পারে না।

ধরণী ম্থ্যোও এসে জুটেছে সন্ধ্যার অন্ধকারে—কেশ-বিরল মাথায় এদিক ওদিকে ত্ব'একগাছি চুল তথনও লেগে আছে—তাতেই হাত বোলাতে থাকে।

···আবছা আলোয় দেখা যায় তারকবারুর মুখে চিস্তার রেখা। গন্তীর স্বরে জবাব দেয়—ইয়া। সবই সত্যি।

—ধানসাজা, দেবোত্তর—মধ্যম্বত ! সব নিয়ে নেবে ? ধরণী মুথ্যের গলা কাঁপছে। এতকাল নানা ফিকিরে রোজকার করেছে সব কিছু। ঠকিয়ে আর মামলার ছমকি দেখিয়ে সব বেহাত করে নিয়েছে লোকের কাছ থেকে দেনার দায়ে, চক্রবৃদ্ধি হারে স্কদ কড়িং এর মত লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে পঞ্চাশ থেকে একশো—ছুশো তক্।

অবনী মুথুযো তথনও কোট ছাড়েনি। গঙ্গরাচ্ছে।

---বাবা কর্ণ গুরালিশ-এর আমলের পত্তনি, থোদ বিষ্ণু-পুর মল্লরাজার তামপটোলী এক কথায় ··· ভকা হয়ে যাবে ?

—যাচ্ছে! শুনছি কম্পেনসেদন দেবে।

— ড্যাম ইওর কম্পেনদেসন। জুতো মেরে গরু দান। ধরণী ভীতকপ্ঠে বলে,—তাও শুনছি জরিপ করার পর দুখল সাব্যস্ত করে নোতুন রোকড় পড়চা হলে— কথার জবাব দিল না তারকরত।

রাত বাড়ে।

হু হু হাওয় বয়, বন থেকে ভেদে আদে মহয়া ফুলের সোরভ! আজ কেমন যেন য়ান বিধল মনে হয় দব কিছু। ওরা চলে গেছে।

একাই বদে আছে তারকবাবু; ওদের নামে মামলা করতে পারেনি। নিজেকে কেমন তুর্বল মনে হয়। যে মাটির উপর এতকাল দাঁড়িয়ছেল পায়ের নীচে থেকে সেই মাটি দরে যাছে।

শপুরোনো বাড়ীটা আবছা অন্ধকারে ছায়াম্তির মত
থমথমে মনে হয়। কোথায় একটা শিয়াল তেকে থেমে
গেল—আধারে চীংকার করে ওঠে অনেক গুলো শিয়াল,
বাডীর আশপাশেই।

কি যেন একটা অম**ঙ্গলে**র চিহ্ন।

\cdots উঠে যাচ্ছে ভিতর বাড়ীর দিকে।

শ্বারি দারি গোলা—মাত্র কয়েকটা তার ভর্তি,
বাকী দবই ফাঁকা। ভর্তি হয়ে উঠতো এবারের ফদলে।
কিন্তু দব ছাই হয়ে গেছে—দামাত্য ধান যা বাঁচাতে
পেরেছে তাও আগুনের তাপে কালো হয়ে গেছে—কতক
আবার থই ফুটে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

হঠাং গোলার পাশে কার হাসির শব্দ শুনে থমকে দাড়াল। তারার আলোয় দেখা যায়, একটা মেয়ে— আবহা চিনতে পারে—বেজাবাউরীর বউ— হাবি।

···চমকে ওঠে !···কানে এসেছে অনেক কথাই জীবনের সম্বন্ধে ।···আজ ওকে দেখে দাড়াল।

—তুই।

মেয়েটার হাসি মুছে যায়।

তারকবাব ওর দিকে চেয়ে রয়েছে, অল্প বয়েস, যৌবনের উন্মাদ স্রোতধারা ওই অসংযত বেশবাসের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। মেয়েটা সরে গেল।

कांम्ट क !

এ বাড়ীর রক্ষে রক্ষে অনেক দীর্ঘধাস—অনেক কারা জমে আছে।

--- অশোক জানতো এমনই একটা কিছু হবে।

্রতিদিন চাকাটা একজায়গায় থেমে গিয়েছিল, আজ গতিবেগে সচল হয়ে উঠেছে। এতকালের পুরোনো প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত এসে বেজেছে, প্রচণ্ড সেই আঘাত।

···একে মেনে নেওয়া ছাড়া—মানিয়ে নিয়ে চলাছাড়া গত্যস্তর নেই।

नौनुवाव रमिन कथां वरतन।

--এবারে অনেকেই তো বেকার হল দেখছি।

—কেন ?

অশোকের কথায় নীলুবার বলে ওঠেন

— জমিদারী অর্থাং তেজারতি, ধানমহাজনী, ওই তদি-হাম্বি বন্ধ হয়ে যাবে। বছরকী ধান সাজাও—তথন আর চলবে কি করে ?

প্রীতি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসেছে।

কিছুদিন ধরে সেও দেখছে গ্রামে সাজসাজ রব। সদরে দৌড়চ্ছে স্বাই রোকড় পড়চার নকল আনতে। নীলু-বানুও ইতিমধ্যে বালিকাগজে দাগ এঁকে ঘর কেটে ফরম এ. বি ইত্যাদি নানা ছক পুরোণ করতে ব্যস্ত।

এক সিকির তিনআনার যোলভাগের ভাগ। যেন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে অসহায়ের মত বলেন নীলকণ্ঠ-বাব।

— মিললনা অশোক, এই কড়া ক্রান্তি তিল দণ্ডী হিসাব করা আমার কমোনয়। দেখ দিকি প্রীতি—

প্রীতি জবাব দেয়—ওই গণ্ডা কড়া ক্রান্তি করে যা পাবে—তাতে মজ্বী পোষাবে না, তারচেয়ে ইস্তফা দিও— শাস্তি পাবে।

হাসতে থাকে অশোক।

তবু নীলকণ্ঠবার যেন পৈতৃক ওই কাক দণ্ডীর হিসাব মেলাবার জন্মই রোকড-পরচা বগলে উঠে পড়েন। ওদিকে আমিন আসছে—জমি জরিপ হবে, এতদিন মাঠদিকেও যাননি, এইবার যেন জমিগুলো একবার চেনাজানাও দর-কার, নাহলে জবাব দেবেন কি ? মূনিষ্টাকে বলেন—বৈকালে একবার মাঠদিকে যাবো আসিস।

গরুর ছানি কাটছিল ফকীর, জবাব দেয়—আজে এখুনিই চলেন কেনে ?

উছ, এথন ধরণীর কাছে যেতে হবে, হিসাবটা বুঝে আসি। তারপর ওবেলায়—

नौनकर्श्वात् रहम्छ राय त्वत राय त्रालन।

পৈতৃক উত্তরাধিবার হিসাবে পাওয়া ওই তিনকড়া 
ফুক্রাস্তি অংশ জমিদারীর—একেবারে বিনাপ্রতিবাদে ছেড়ে 
দেবার নয়।

হাঁসতে থাকে প্রীতি বাবার এই তুর্বলতায়। হঠাৎ অশোকের দিকে চেয়ে থাকে—কেমন যেন স্থির হয়ে আছে ও।

— আপনার মনে কিছু রেথাপাত করেনি এটা ?

অশোক কি ভাবছে। জবাব দেয়—করেনি তা নয়!
তবে স্রোতের বেগকে আটকাবার চেষ্টাকরা বৃথা—এইটাই
মেনে নিয়েচি।

সকালের রোদ বেড়ে চলেছে।

প্রীতি বলে ওঠে-—এইবার কি করবেন? একটা চাকরীতো গেল।

অশোক জবাব দেয় না।

প্রীতির দিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে দেখেছে
প্রীতি যেন তাকে স্কুযোগ পেলেই এই প্রশ্ন করেছে।
অশোক যেন বেকার—তার দিন কাটানোর জীবনধারণের
একটা পথ চাই; তাকেও পাচজনের মাঝে একজন হয়ে
বাঁচতে হবে এই কথাটাই তাগিদ দিয়ে এসেছে।

কেন তা জানে না। ভেবেছে দেও।

প্রীতিও ভেবেছে। ওর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই কেমন যেন থানিকটা ঠাঁই ওর মনেও নিয়েছে অশোক।

- জবাব দিচ্ছেন না যে ?

— জ্বাব দেবার কিছুই নেই। আপাততঃ সরকার কিছু ক্ষতিপূরণ দেবে শুনেছি।

—তাতেই দিন চলবে ?

অশোকের দিকে চেয়ে থাকে প্রীতি, ওর মনের এই নীরব নিজ্যিতাকে পছন্দ করেনা সে।

অশোক জবাব দেয়—তা হয়তো চলবে কিছ্দিন।
তারমধ্যেই একটা পথ ভেবে নেব। চাকরী করে—ব্যবদা
করে যারা পয়সা রোজগার করছে—দিন চালাচ্ছে, তাদের
মতো হয়তো স্বাই নয়; সংসারে অকাজ নিয়ে মাথা ঘামাবার মত লোকও কিছু চাই।

— অর্থাং ঘরের থেয়ে বনের মোষ তাড়াবার দলে ?

জবাব দিলনা অশোক, কেমন যেন বেদনাহত চাহনিতে
চেয়ে থাকে ওর দিকে।

প্রীতি এতটা কঠিন হতে পারে কি করে জানেনা।
সহরজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতে যতই স্থক করেছে
ততই যেন পল্লীর এই অলস জীবনযাত্রাকে সে ঘ্রণা করতে
স্থক করেছে।

প্রশান্তের কথা মনে পড়ে।

তাদের চেয়ে তিনবৎসরের সিনিয়র। প্রীতির মনে সেই যেন থানিকটা আবর্তের সৃষ্টি করেছে। সহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী নিবারণবাবুর ছেলে—কিন্তু তার মনে স্বপ্পরয়েছে—সে এখানে স্ততোর কল চালাবে। তাঁতি—মার সমস্ত জেলার তাত ব্যবসায়ীদের প্রচুর স্ততোর চাহিদা স্ততো—চাই কি ক্রমশঃ কাপডের কলও করবে।

ওর মনের গভীর কর্মপ্রেরণার উত্তাপ দেখেছে প্রীতি—
তাই বোধহয় অশোকের এই নিবিড় স্থৈর্যকে আজ কেমন
নীরব নিশ্চিয়তা বলেই মনে হয়।

…অংশাক উঠে পড়ে।

— যাচ্ছেন ? ছোট্ট প্রশ্নকরে প্রীতি ওই দ্ব কোন সর্জ চিন্তার অবসরে।

হ্যা। বেলা হয়ে গেছে।

চলেগেল অশোক।

িনির্জন পথটা দিয়ে চলেছে, একদিকে তারকবাবুর উচু পুকুর—নীচে গ্রামের সেই রাস্তাটা; চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ছে গ্রামের পথ দিয়ে চলেছে জলের ঝরণা ধারা—বাঁশ বনের ছায়া কাঁপছে পথে।

···কদমবৌ উঠে আসছে। ভিজে কাপড়—কলসীর জল চলকে উঠছে ওর নধর দেহের গতিবেগে।

—ছোটবাব।

অশোক ওর দিকে চাইল।

— আর যাওনা কেনে বাড়ীর দিকে ?

কথা বৰ্গেনা অশোক। বলে ওঠে কদ্য—কেনে যা**ওনা** তা জানি গ

—কেন ?

একটু ভারি হয়ে আদে কদমের গ্লা —তুমিও স্তি ভেবেছ কথাটা।

ওর দিকে চাইল অশোক। গোকুলের সেই কথাটা আজও ভোলেনি কদম, ওর মনে একটা নীংব নিভৃত স্থানে সেই বেদনাটা মিশিয়ে আছে। মাঝে মাঝে মনের কোণে ্বড তোলে।

— না, না। সময় পাইনি।

সহজ হ্বার চেষ্টা করে কদম—তবু ভালো।

চলে গেল সে! ছায়ায় আলোয় ঢাকা পথটা দিয়ে হারিয়ে গেল ওপাশে, চলচে অশোক।

···তারকবাবুর বৈঠকথানার সামনে কয়েকজনকে দেখে চলে যাবার চেষ্টা করে অশোক।

···এমোকালীও ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে, বলাকওয়া নেই একটা প্রণাম ঠকে বদে।

--কি রে গ

ভব্যিযুক্ত হয়ে ওকে প্রণাম করতে দেখে একটু অবাক : হয়েছে অশোক। কালীই জবাব দেয়—এজে জমি সিলমক বিঘে ধান সোলের সোতে।

-জমি নিলি ?

হাসছে কালীচরণ, খুশির হাসি। এসে দাঁড়িয়েছে অতুল কামার—দয়ামর আরও ক'জন। কালীচরণ বলে ওঠে—কামারপাড়ার ক'জন মিলে সিল্ম বিঘে দশেক জমি। তারকবাবুসব জমি ছেড়ে দিচ্ছেন কিনা।

অশোক মনে মনে হাসে। খুশীই হয়েছে সে—বেশ, বেশ। — আজে ইবার আর বলতে পারবেক নাই—শালোর তিলক কাটতে মিত্তিকে নাই, কথাটা পেরায় বলতো ওই অবনীবাবু কিনা। অতুল কথাটা বলে—সাঝ বেলায় একবার আস্থন অেনে ছুধবাবু।

—আকা!

ওরা চলে গেল।

চুশকরে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক।

মৃপুপের রোদ ঠেলে উঠেছে আকাশের মধাসীমায়।
শীতের আমেজ চলেগিয়ে আসছে গ্রীয়ের দাবদাহের আভাষ
লীল কপিশ প্রান্তরে রোদ উঠেছে — কাঁ। কাঁ। রোদ; বনথেজুর কোপের পাশে দমকা হাওয়ায় উঠছে ছোট
ছোট ঘূর্ণি।

চাকাটা ঘুরছে।

নীরব নিপাল জীবন্যায়ায় এসেছে গতিবেগের ছল।
 কালীচরণ, ভূবন কর্মকার আর কারা আজ সমাজের
 বুকে নোতৃন পরিচয়ে স্বীকৃত হলো।

ভূমিহান পরগাছা আর নয়—তাদেরও অস্তিত্ব আছে, মাটিতে আছে তাদের দাবী—এই কঠিন অধিকার তারা আজ ছিনিয়ে নিয়েছে ওই তারকবাবর হাত থেকে।

···বড় বাড়ীথানার কলরব-সমারোহ কেমন স্তব্ধ হয়ে এদেছে।

···গুকিয়ে গেছে বাগানের মাঝের গোলাপগাছ-গুলো—আগুনের তাপে পুড়ে বিবর্ণ হয়ে দাড়িয়ে আছে একটা আধপোড়া নারকেল গাছ।

···পথের ধুলোতে এখনও ছড়ানো কালো ছাই আর ছাই।

···অশোক এগিয়ে চলে। প্রীতির কথাটা তথনও মনে পড়ে। কেমন যেন বদলে গেছে প্রীতি।

··· ওর চোথের সামনে কোন স্বপ্নই নেই—আছে গুধু বেঁচে থাকার বিলাদ বাসনের স্রোতে গা ভাদিয়ে দেবার কথাটাই সবচেয়ে বড়। আগামী যুগের কেমন একটা বার্থ রূপ্—অশোক যেন চিস্তায় পড়েছে।

কাটা ছাগলের মাংস ভাগ ভাগ করে বিক্রী হচ্ছে।
এতদিন ছাগলটা খুরে বেড়াত--চরত, জীরনটাকে উপভোগ
করেছিল। এক নিমিধেই সব চেতনা হারিয়ে সে পণ্যে

পরিণত হয়েছে। ফুসফুস—দাবনা—বুকো—সব বিভিন্ন দামের পশরায় পরিণত হয়েছে বাজারে।

তারকবাবুর জমিদারীর অবস্থাও তেমনি। ভাগা দরুণে বিক্রী হচ্ছে, পচে যাবার আগেই হাটে বেচে দিয়ে যা পাওয়া যায় গোছের অবস্থা।

পিছনের তারিথ দিয়ে বন্দোবস্ত হচ্ছে জ'মিদারী। যে যা চায় নিয়ে যাক।

কামারপাড়ার লোকেরাও এমেছিল। দিতে চায় নি প্রথম। অবনীবাবু আড়ালে বলৈ—Drive them, হঠাও বাঁশরোপন সিংহ—আন্ত্রাহবে পাখী—

কিন্তু অন্ত থদের আর আসতে পারে না, এমোকালীর দলবলই নাকি পথ আগলায় তাদের। কথাটা শোনে ওরা—কিন্তু করবার কিছুই নেই।

…শেষ অবধি মত না দিয়ে পারেনি।

সবচেরে অবাক হয় তারকবাবু মিষ্টিকে দেখে। ভিড়ের মধ্যে সেও এসেছে। ধরণীমুখুষো খাতা থেকে মুখ তুলে বলে ওঠে।

—তুই! তুই ইখানে কেন রে ?

হাদে মিষ্টি—ভগ্ন নাই, বাকী টাকার তাগাদ ছব নাই গো।

—বাকী টাকা ! কুন শালা বলবেক —ধরণীমূখযো কারোও আধলা ধারে ! মরা হাতি আভি সঞ্যা লাথ ।

মিষ্ঠি হাসছে, হাওয়ায় উড়ছে শাড়ীর আচল। বেহায়া মেয়েটা বলে ওঠে—আদার ব্যাপারী লাখ বিলাথের খপর জানিনা—তা সেদিন কাত্তিক পূজোর এতে বলেছিলা—

ধরনীমৃথুযো টাকে হাত বুলোচ্ছে। থেমে গেল মিষ্টি।
খুঁট থেকে দলাপাকানো নোটগুলো বের করে নামিয়ে
দেয়।

— যাক্ উকথা। আমাকে টুকবেন জমি দাও কেলে। অবনীম্থ্যো উঠে গেল। ধরণী চুপ করে কি ভাবছে। জোঁকের মূথে স্থন পড়েছে।

···কারা তাগাদা দেয়—চটক করো ঠাকুর। তিনকোশ পথ থেতে হবেক নি গো। দাও রোকড় হাতচিঠায় সই করে।

মিষ্টিও দাওয়ায় চেপে বংসছে। রাতের অন্ধকারে যারা আসতো চোরের মত ওদের অত্যাচারে নীরব সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছে, সেই মিষ্টিও আন্ধ ঘরের স্বপ্ন দেখে—একটু ঘর; জমিজারাত—তাই নিয়ে আবার ভাঙ্গাজীবন নোতুন করে যাপন করবে।

দিনবদল—পালা বদলের দিনে তাই তারা নোতুন আশায় বুক বেঁধে এসেছে—দেই দাবী ছিনিয়ে নিতে।

ধরণীমৃথুযো টাকের উপর ভিজে গামছাটা চাপিয়ে পরচা দেখতে থাকে।

্থাতিয়ান নম্বর, দাগনম্বর, তেজি নম্বর---স্ব লিথে মৌজাজারী বন্দোবস্থ করছে।

ঘর ছাইছিল মৃনিষপুলো- -জলটোপ দাঁড়িয়ে তদারক করছে। সামনের দিকে একটা হুনী মন্দিরের মত আদল এনেছে। রাশিরাশি খড় গড়ের জলে চুবিয়ে এনে মৃনিষপুলো সাঁ গাঁশদে চালের উপর বদা বাকই-এর হাতে তুলে দিচ্ছে।

বারুইগুলো আসমানে নিপুণ অভ্যস্ত হাতে থড়ের মাটিগুলো ধরে ধরে চালে লাগাচ্ছে। গ্রীম আসছে —কালবৈশাখীর ঝড়ের আগেই মজবৃত করে ঘর বানিয়ে নিতে চায়, ঝড়ে আর বৃষ্টিতে যাতে না কট পায়।

সামনের ঠাইট্কৃতে কয়েকট। বেগুনগাছ স্থ র পরিচ্থায় তারা নধর সবুজ হয়ে উঠেছে, মুল্ছে কতকগুলো বেগুন; গাঢ় ভেলভেট রং-এর ফলগুলো পাতার আড়ালে কেমন স্থন্দর হয়ে উঠেছে নিটোল পূর্ণতায়।

- …মিষ্টিকে দেখে ফিরে চাইল জনটোপ।
- …হাতের বন্দোবস্তের কাগজখানা বের করে দেয়।
- --- (A!
- —ইকিরে? অবাক হয় জলটোপ।
- —জমি লিলম। গয়না পরে আর কি হবেক বল ? সব বিচে দিয়ে জমি লিলম। ধান হবেক—আথ আলু ধান— কেমন ঘর মানাবে বল দিকি ?

মা লক্কীর আটন।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে লোকটা ওর দিকে। সেই বর্দ্ধমানের দেখা রঙ্গিনী রহস্তমন্ত্রী নারী কেমন বদলে গৈছে। ওর সারা দেহে একটা অক্তমী— তুচোথে সেই লাস্তমন্ত্রী উচ্ছল ভাব মুছে গিয়ে একটি সবুজ শ্রী ফুটে উঠেছে। ঘরের শ্বপ্প আজ সার্থক হতে চলেছে তার।

নিরাভরণা একটি নারী, শাড়ী গহনা সব ছেড়ে আজ মাটির স্বপ্ন আর সার্থকতার আনন্দে বিভোর। বলে ওঠে মিষ্টি।

- তুই খুণী হোস নি লাগছে ?
- —না। না। বেশ তো ভাল—করেছিস।

সায় দেয় জলটোপ।

মিষ্টির আজ গুণগুণিয়ে স্থর আসে মনে। চালের উপর বসে চাল ছাইছিল পশুপতি লোহার। বুড়োর সঙ্গে ঠাটার সম্বন্ধ। একটু হালকা কণ্ঠেই বলে ভঠে মিষ্টি—

ও দাদামশাই-- সবাঙ্গেই রোদ পোয়াচ্ছ নাকি গো ? পশুপতির জলদোবের ব্যারাম আছে, একটু সামলে বসলো পশুপতি। হাসছে বৃড়ো।

···জলটোপ গুণগুণানি স্থ্রটা শুনছে। মিষ্টির মনে আজ সমের প্রশ্--ধ্র বাধার স্থিক স্বপ্ন।

লোকটা কি ভাবছে।

ধরের নেশা-— ও মেন বদনেশা। সংখাতিক নেশা। মারুধকে সব ভূলিয়ে দেয়।

একট চিন্তায় পড়েছে খাজ জনটোপ। জমি-জারাত মানেই ঝামেলা নানান বথের।। হেপা সামলাতে প্রাণাস্ত —একটা করে ঝামেলায় যেন জাড়িয়ে পড়ছে বিবাগী মেয়েটা।

জলটোপের কাছে এসবই বিস্বাদ লাগে।

এত আর্বতন-বিবর্তনের মাঝে একটি লোক নিরাসক্ত নির্বাক দৃষ্টিতে গোপগায়ের অতীতকে দেখেছে— বর্তমানকেও দেখছে—কল্পনা করে ভবিয়াং-এর। তার দেই মতামত প্রকাশের ভাষা নেই।

একপক্ষে বোধ হয় ভালই হয়েছে নারাণঠাকুরের।
ভাষাহীন লোকটি গ্রামের এত বড় ঘটনা, স্রোত, অস্তর্বশ্রোত কিছুরই খবর রাথে না। তার কল্লনা সীমিত ।
হয়েছে ওই মাঠের কাষের মধ্যে, আর পক্ষ বাছুরের
তদারকিতে। সেই তার জগং।

ছামুদাস পামুদাস-এর দোকান অবধি বড়জোর তার দৌড।

ভাইপো সনাতন বড় হয়ে উঠছে। ছোট্ট ছেলেটাকে বড়-ভাজবৌ গঙ্গাঠাককণ ধার কর্জ করে পড়াচ্ছে, গায়ের স্থল ছেড়ে পাশের গ্রামের বড় ইস্ক্লে পড়তে থাচ্ছেঃ হিসাব কিতাবও শিথেছে।

···নারাণ অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে তার সনাতন ইস্কুলে যাচেছ; বই পত্র নিয়ে বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে।

বড় ভাই-এর কথা মনে পড়ে। অকারণেই থেন মনটা কেমন হু হু করে। কত নিশ্চিন্ত ভাললাগা দিনগুলো; ওদিকে মরাইএর ধানও ফুরিয়ে আদে। বই জামা-জুতো কত থরচ।

ছেঁড়া কাপড়খানা ভাল করে গুটিয়ে-স্কৃটিয়ে পরে নারাণ-ঠাকুর গোয়ালের আড়াচ খেকে খড় নামিয়ে কাটভেথাকে। মুনিষ্টাকেও জবাব দিয়েছে এখন।

হাল-ফালের কাষ নাই; নিজেই সব দেখতে পারবে।
তবু বাঁচবে একজনের মজুরি— দৈনিক চার সের ধান আর
মুজ্—সেই সঙ্গে তেল তামাক।

…গঙ্গা ঠাককণ অবশ্য অন্য স্বপ্ন দেখে।

জমি-জারাত যা আছে তাতে যজমানি করে আর পেট চলে না। তাই ছেলেকে পড়াচ্ছে সে।

হেলু মাষ্টার—তারকবাবুর হাতে পায়ে ধরে কেঁদে-কেটে কোন রকমে বিনি মাইনেতে পড়াবার ব্যবস্থা করেছে স্কুলে—তার স্বপ্ন অত্য জগতের। বাবুদের ছেলের মত তার ছেলে সনাতন ও পাশ দেবে।

মাঠের কাষের সময় ও ছেলেকে যেন ওদিকে পাঠাতে মন চায় না। কাদা জল বৃষ্টিতে মাঠে পাঠাতে রাজী নয়।

সেদিন ধান কাটার সময়েই কাণ্ডটা ঘটে যায়, বাকুড়ীর ধান কাটা হচ্ছে—এক টানে দব জমিটার ধান কাটতে না পারলে পিছু পড়ে যাবে! তাই নারাণ ঠাকুর বহু কষ্টে কিছু ধান কবুল করে বাড়তি মূনিষ এনে কাটাচ্ছে।

সনাতন মাঠে গিয়ে কি যেন কৌতুহলবশেই একটা কান্তে নিয়ে মুঠি মুঠি ধান কাটতে থাকে।

---নাম্বাণ ঠাকুর ওর দিকে চেয়ে থাকে।

েহাসছে অথ্হীন বোবা ভাষায়; মাণা নাড়ে।

ইসারা করে দেখায় এই ভাবে আরও তাড়াতাড়ি কাটতে হবে।

কি থেন গর্ব আর আনন্দে ওই ভাষাহীন মাহ্মটার বুক ভরে ওঠে। দাদার চিহ্নটুকু মুছে যায়নি, আবার তারই দোসর হয়ে পাশে দাঁড়াবে। মশ্মশ্ শব্দে ধান কেটে চলে নারাণ।

তারপরই শোনা যায় গঙ্গাঠাকরুণের চীৎকার। ন্যাকড়া পোড়া—এটা দেটা দিয়ে কোন রকমে একটু ব্যবস্থা করেই, তার স্বরে সপ্তম স্থুরে হাঁক পাড়তে থাকে—

— ওগো তুমি কোথা গেলেগো? তোমার ছেলেকে ওই বোবা কেটে ফেলাতো গো?

···বোবা জানল না, তবে বাড়ী ফিরতেই ভাজবৌ-এর হাঁক ডাকে চুপচাপ বাইরের দাওয়ায় এদে বদল।

সন্ধা নামছে।

শীতের সন্ধা। সারাদিন স্নান থাওয়া নেই। ধানই কেটেছে। অসহ বেদনায় টনটন করছে মাজা কোমর… গা হাত পায়ে শীতের চড়চড়ে বাতাসে ফাট ধরেছে। সারা শরীরে ক্ষ্ধার নীরব জ্ঞালা।

…এমনি দিনও কেটেছে অনেক।

তবু যেন সয়ে গেছে তার। সনাতন বড় হবে—পাশ দেবে। বাবুদের ছেলেদের মত চাকরী করবে। আর জমি-জারাত কিনবে সে; তালতলার বাকুড়ীখানার মত আরও অনেক জমি।

#### দিজেন্দ্র-স্মরণে

কবি ও নাট্যকার খিজেন্দ্রলালের পৃত শ্বৃতি-বিজড়িত জন্মভিটার যথাযোগ্য সমাদর আমরা করি নাই। এই পাপের
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমরা কবিবরের জন্মশতবার্ষিকীর
আয়োজন করেছি। ইহা দেশ ও জাতির পক্ষে শুভ স্থচনা।

সেকালে ক্লফনগরে একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। এই পরিবেশের মধ্যমণি ছিলেন—ছিজেব্রুলালের পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়। সঙ্গীতক্ত পিতার সাহচর্য ও সঙ্গীত-সংস্কৃতিময় প্রাকৃতিক পরিবেশের অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যে বালক ছিজেব্রুলালের মনোজীবনের স্থপ্ত সম্ভাবনা বিকশিত হয়েছিল। উনিশ শতকের মনীধীদের মধ্যে অনেকেই কার্ত্তিক-ভবনে পদার্পণ করছেন—বিভাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুস্থদন, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি।

কবির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র হারান নি। তিনি গেয়েছেন মান্থ্যের জয়গান—"আবার তোরা মান্থ্য হ;" সতাই তিনি নিজে একজন প্রকৃত মান্থ্য ছিলেন, তাই তাঁর ম্থে এই কথা শোভা পেয়েছিল। তাঁর এক বন্ধু (এ, কে, রায়) লিথ্ছেন,—"এ যে দেথ্ছেন একটি মান্থ্য, যদি ওকে মান্থ্যই বল্তে হয় ত' জান্বেন, ও এই আজকালকার এ যুগের কেউ নয়—ও সেই ভীম্ম-টিম্মর মত একটা অদিতীয় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।" তার কাব্যের মধ্যে যে পৌরুষ এবং তাঁর হান্ডের অভ্যন্তরে যে তেজ-প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রেও তা' পরিক্টেছিল।

তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রথম বিকাশ হয়—ইংলণ্ডে 'Lyrics of Ind' রচনায়। কবিবর শ্রীমধূস্দন ইংরেজী সাহিত্যশেত হ'তে মাতৃ-ভাষার কোলে ফিরে এসে মধ্চক্র রচনা ক'রে গিয়েছেন—'গোরজন যাহে করিছে পান স্থধা নিরবধি'—তেমনই দিজেন্দ্রলালও তাঁর অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলালের প্রেরণায় মাতৃভাষার কোলে ফিরে এসে তাঁর অমর দান রেথে গেছেন।

বিজেন্দ্রলাল হাসির গানের মধ্য দিয়া সমাজ-সংস্থারের কাজ করেছেন। "একি শুধু হাসি-থেল।" ব'লে হাসিকে তিনি থেলার সামগ্রী রূপে মনে করেন নি। শ্লেষকে রুসের ভিয়ানে পাক করা অতি-বড় ওস্তাদের কাজ। বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সেই রকম একজন ওস্তাদ। বীরবল বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে হাস্তরসে শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রলাল অন্ধিতীয়। তার গানে হাস্তরস, ভাবে কগায় স্করে তালে লয়ে পঞ্চীরুত হ'য়ে মৃতিমান হ'য়ে উঠেছে। কারার মত হাসিরও নানা প্রকার বিভিন্ন রূপ আছে, এবং বিজেন্দ্রনার্থ মুথে হাসিনানা আকারেই প্রকাশ পেয়েছে।"

বিজেন্দ্রলাল ভাষর—তাঁর নাটকীয় প্রতিভায়। তাঁর নাটকগুলি বাংলার রঙ্গমঞ্চের আবহাওয়ার অনেকপরিবর্তন সাধন করেছিল। বলা বাছলা, তিনি বাংলা নাটককে উচ্চ স্তরে উন্নীত করেন। থে কয়জন নাট্যকার ইতিহাসের ঘূণধরা পাতাকে প্রাণবস্ত করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিজেন্দ্রলালই শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী।

তিনি ও বীরবল—উভয়েই রুঞ্নাগরিক। দ্বিজেন্দ্রলাল রুফ্নগরের ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন; বীরবল বলেছেন —"এখানকার ভাষা আদর্শনীয়।"

গানই তার রচনাবলীর প্রাণ। তাব সদেশী গানে মাতৃভ্মির শোভা-সোন্দর্গ, তার ধর্গ, আচার ও সংস্কৃতির মহিমান্থিত রূপ অসামান্ত কাব্যিক স্থ্যমায় প্রকাশিত হয়েছে।

তার 'আমার দেশ'— গানটি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তরুণদের মধ্যে যে উত্তেজনার স্বান্থ করেছিল,—তা তথনকার তরুণেরা—যাঁরা এখন প্রোচ্ন ও বৃদ্ধ—সম্যক উপলব্ধি করেন। তখন বাগ্যী স্থরেন্দ্রনাথ যে অগ্নি প্রজ্ঞালিত করেছিলেন, কবিবর দিজেন্দ্রলাল তাতে ইন্ধন যুগিয়ে-ছিলেন।

এই গানটির ইতিহাস স্বর্গত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের সহিত জড়িত। যথন দ্বিজেন্দ্রলাল গয়ায় অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট, তথন জগদীশচন্দ্র তাঁর অতিথি। দিজেন্দ্রলাল 'মেবার পাহাড়'-গানটি গেয়ে তাঁকে আনন্দ্রদান করেন। গানটি শুনে জগদীশচন্দ্র বলেন,—"আপনার এ গানে কবিষ উপভোগ করতে পারি, কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতেম, তাঁ' হ'লে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অফুরোধ করি, আপনি এমন একটি গান লিখুন্ যাতে বাংলার বিষয় ও ঘটনা লাকে।" এই কথা শুনেই দিজেন্দ্রলালের মনে একটি মাতৃবন্দনা রচনা করবার বাসনা উদিত হয়। তার ফলেই এই অনবহু স্পষ্টি—'আমার দেশ'।

"নীল আকাশে অদীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো ( আবার ) কেন ঘরের ভিতর, আবার কেন প্রদীপ জালো, রাথিদ্নে আর মায়ায় ঘিরে, স্নেহের বাঁধন দেরে ছি ড়ে উধাও হয়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত পাব না গো"—

কবি সৌন্দর্যের উপাদক ও প্রকৃতির পূজারী; তিনি আত্মহারা প্রকৃতির স্থ্যার মাঝে, ভুমার দঙ্গে মিশে যেতে চান। যেথানে দিগন্তবিস্তৃত বেলাভ্মিতে তুই তট আপনাদের অস্তিত্র হারিয়েছে, যেথানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ওই অসীম কালো—সাহিত্য সেথানে সার্বজনীন হ'য়েছে। দিজেন্দ্ৰ-সাহিত্যও এথানে সাৰ্বজনীনতা লাভ করে সার্থক হ'য়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও দিজেন্দ্রনালের মধ্যে যে সাহিত্যিক বিরোধ ঘটেছিল, তা' ক্ষণস্থায়ী (ephemeral),—কবিগুরুর মনে কোনোরূপ স্থায়ী রেখাপাত করে নাই। তিনি বলছেন,—"বিজেল্রবাব আমাকে কিছু ব'লে নিয়েছেন, আমিও তাঁকে কিছু ব'লে নিয়েছি। তারপরে এই থানেই থেলাটা শেষ হ'য়ে গেলেই চুকে যায়—অম্বতঃ আমি তো এই থানেই চুকিয়ে দিলুম। আগুনের উপর কেবলই ইন্ধন চাপিয়ে আর কত দিন এই রকম রুথা অগ্নিকাণ্ড ক'রে মরব।" কবিগুরু আবার বলছেন,—"দিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাথিবার যোগ্য তাহা এই যে, আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচ্রণে কথনও তাঁহার প্রতি অভ্রদ্ধা প্রকাশ कति नारे।" পক্ষান্তরে, মৃত্যুর পূর্বে দিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে ভবিষ্যন্ধাণী করেছিলেন, তা' অক্ষরে অক্ষরে

সত্য হয়েছিল; "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিভাসাগর, বন্ধিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাবিতে ভূষিত হইতেন।"—রবীন্দ্রনাথ Knight তোহয়েছিলেন, Nobel Prizeও পেয়েছিলেন।

মহাকবি Shakespeareর প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রদ্ধাঞ্চলি স্মরণীয়। Lake District পরিভ্রমণরত কবি Statford-on-Avono Shakespear র উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদান করেন,—"ঘুমাও কবিবর! যেথানে ইংরাজী ভাষা বিদিত, দেখানে তোমার নাম অশ্রুত থাকিবে না। \* \* দ্রে গঁলাতীরবাদী আর্ঘাবতের শ্রামল দন্তান তোমাকে ভারতীর বরপুত্র কালিদাদের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে।"

কবি দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তিনি লিখেছেন,—

> "ষদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরিয়াছে আজি আধার ঘোর, কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

—কবির আশা পূর্ণ হয়েছে। পরাধীনতার তমসা দূর হয়েছে; স্বাধীনতা-সূর্যের অরুণ-রাগে আজ দেশ-মাতৃকা উদাদিত।

আজকার দিনে এই হিংদায় উয় ও পৃথীতে দিজেল্রলালের কথা উপলদ্ধি করার সময় এদেছে। তিনি বর্তমান
ভারতের পররাষ্ট্রনীতির পূর্বাভাষ দিয়ে গেছেন। তিনি
বল্ছেন,—"দে ধর্ম ভালবাদা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে
ভাইকে, জাতিকে, মন্থ্যাকে, মন্থ্যায়কে ভালবাদতে শিথতে
হবে। আর তাদের নিজের কিছুই কতে হবে না; ঈশ্বরের
কোনো অজেয় নিয়মে তাদের ভবিষাং আপনিই গ'ড়ে
আস্বে। জাতীয় উয়তির পথ শোণিতের প্রবাহের
মধ্যদিয়ে নয়, জাতীয় উয়তির পথ আলিঙ্গনের মধ্য
দিয়ে—য়ে পথ শ্রীচৈতভাদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথ
দিয়ে।"

কবি, তুমি অমর; তোমার অযোগ্য দেশবাদী আমর। তোমাকে প্রণাম জানাই।

## নগর কীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে আবিভূতি হইলেন, মহাভারতের যুগে, অথচ আমরা শুনিতে পাই যে আদিযুগে দৈত্যপুত্র প্রহলাদ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা কি রকম কথা? প্রকৃত ব্যক্তির আবিভাবের পূর্বেই তাঁহার নামের আবিভাব কিরূপে ঘটিল? বিশ্বকোষ বলেন, "পুরাণকার কৃষ্ণ নামের অন্তর্মপ নিকৃতিক করিয়াছেন—

'ক্ষিভূ'বাচকঃ শন্দোণশ্চ নির্ক্তিবাচকঃ তয়োরৈকাাৎ পরবৃদ্ধ কৃষ্ণইতাভিধীয়তে ॥'

( शिधतसामी )

ক্রষিশব্দের অর্থ সংসার ও ণ শব্দের অর্থ নির্বৃতি বা মোচন করা, পরে ৫মী তৎপুরুষ সমাস, যিনি সংসার হইতে মোচন করেন, সেই পরম ব্রন্ধকেই ক্লফ বলে।" (বিশ্ব-কোষ, ক্লফশ্ল, ৪১৮ পু: দুষ্টব্য )

অনেকে বলেন যে দেবকীনন্দন ক্লম্ভ মহাভারতীয় প্রীকৃষ্ণ, আর যশোদানন্দন ক্লম্ভ বৈষ্ণবগণের বৃন্দাবনবিহারী প্রীকৃষ্ণ। এমনও অভুত কথা শোনা যায় যে বস্থাদেব যথন নিজপুত্রকে লইয়া নন্দালয়ে উপনীত হন, সেই সময় নাকি যশোদা দেবীও সন্তান প্রসব করেন। ঐ তুই শিশু এক অঙ্গ হইয়া ক্লম্থ নাম ধারণ করেন।

বৃন্দাবন-বিহারীকে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার যৌবনের পূর্ব্জে, আর মহাভারতীয় চক্রীকে আমরা দেখিতে পাই কৈশোরের পরে। অত্মান, যশোদানন্দন রুষ্ণ কাল্পনিক, দেবকীনন্দন রুষ্ণকেই যশোদা দেবী শিশুকাল হইতে কৈশোরকাল পর্যন্ত লালনপালন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে রুষ্ণ নামে এহণ করেন, আর মহাভারত তাঁহাকে গ্রহণ করেন চক্রধর-রূপে। তুই রুষ্ণই এক, তুই নহে। কৈশোর পর্যন্ত তাঁহার প্রেমময়রূপ, আর তাহার পরে তাঁহার ধ্বংসকারী রূপ।

শ্রীক্লফের প্রথম জীবনকে আদি বৈষ্ণবগণ উক্ত শ্রীধর-স্বামীর মতাত্বধায়ী প্রমত্রন্ধরূপেই কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যান্ত আধুনিক বৈঞ্বগণ তাঁহাকে লম্পট-চূড়ামণি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কয়েকজন ভাগবতদেবী পণ্ডিতের নিকট অন্তুসন্ধান লইয়া জানিয়াছি যে, ভাগবতে রাধা নামে কোন গোপিনীর সন্ধান মিলে না। তবে প্রধানা গোপিনীর কথা উল্লিখিত আছে। বিশ্বকোষেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন,—"শ্রীমন্তাগবতে রাধিকার কোনরূপ উল্লেখ নাই। রুষ্ণভক্তা এক প্রধানা স্থীর নির্দেশ আছে মাত্র।" (বিশ্বকোষ রাধা শন্ধ)

রাধা নামে যথন কোন গোপিনীর সন্ধান মিলে না,
তথন রাধা নামের উৎপত্তি হওয়ার কারণ কি ? আবার
পুরাণে রাধার সন্ধান মিলে, দেও আবার আদি যুগের
ঘটনা। যেমন—"গোলকে রাসমগুলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
দেবগণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে
তাঁহার বাম পার্থ হইতে এক কলা আবিভূতি হইয়া
শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে লাগিলেন। গোলকধামে রাসমগুলে এই কলা আবিভূতি হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে
ধাবিত হইয়াছিলেন, এইজল্ল দেবগণ তাঁহার নাম রাধা
বলিয়া নির্দেশ করেন।" (বিশ্বকোষ রাধা শক্ষ)

অন্ত্রমান এস্থানে রাদমণ্ডল অর্থে দেবগণের (মহর্ষি-গণের) সভাস্থল, যেথানে বদিয়া তাঁহারা ভগবানের (স্ষ্টেকর্তার) গুণকীর্ত্তনরপ রদাস্থাদন করিতেছিলেন; শীরুষ্ণ অর্থে পরমব্রহ্ম, মহাব্যোম; আর রাধা অর্থে প্রাকৃতিক শক্তি, যিনি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্ম পরমব্রহ্ম কর্তৃক স্বষ্ট হইয়া পুনরায় পরমব্রহ্মের চরণে আয়্রদমর্পণ করিয়াছেন। কেন না, 'রা' শব্দের অর্থ গ্রহণ, আর 'ধা' শব্দের অর্থ দান। অর্থাৎ গাহার নিকটে আয়্রা গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকেই আয়্রসমর্পণ করিলেন। ইহাই রাধা নামের তাৎপর্য।

বর্ত্তমান যুগে কীর্ত্তন শব্দের বছরকমই ব্যাখ্যা শোনা

যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ শব্দটি সাঁওতালী ভাষা হইতে আদিয়াছে। সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে বা সাঁওতালী রীতিনীতির সঙ্গে বাঙ্গলার কিছুটা সামঞ্জ্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কেননা উহা বাঙ্গালার প্রতিবেশী রাজ্য। কিন্তু ঐ কীর্ভন শব্দটি থাটি সংস্কৃত শব্দ হইতেই আগত। উহা সাঁওতালী ভাষার অন্তর্গত নহে।

"কীর" শব্দের অর্থ গুক্ষপক্ষী, আর "ত্ম" শব্দের অর্থ ধ্বনি (শব্দকল্পভ্রম দ্রষ্টব্য)। শুক্ষপক্ষীকে ভগবানের প্রধান ভক্তরপে বৈষ্ণবশাস্বে দেখিতে পাওয়া যায়। অহুমান, শুক্ষপক্ষীর কলরবকেই প্রথমে কীর্ভন নামে গ্রহণ করা হয়। ভংপরে উহা ভগবানের লীলা-সঙ্গীত রূপে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গমহাপ্রভু আবিভূতি হইলেন গোড়ের বাদশাহী আমলের মধ্যন্থলে, অর্থাং হুদেন শাহের সমসাম
য়িক কালে। সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম বাঙ্গালা দেশ হইতে 
একেবারেই তিরোহিত হইয়া মুসলমান ধর্মই হিন্দু ধর্মের 
প্রধান প্রতিবল্ধীরূপে দাড়াইয়াছিল। অথচ কোন কোন 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৈষ্ণব আচার্য্যাণ নাকি হিন্দুধর্মকে 
বৌদ্ধর্মমুক্ত করিবার জন্মই আবিভূতি হইয়াছিলেন, 
যেমন,—"ধাহারা বৌদ্ধর্মের নামে নানা অভূত ক্রিয়াকলাপ প্রচার করিতেছিল, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহারাই পাষ্ণণ্ডী 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।" (খগেক্রনাথ মিত্র লিথিত ক্রীর্ত্তন, ২৬ পৃ:)

ঐ সময়ের বহু পূর্দের লক্ষ্মণ সেন স্থপন্তিত হলায়ুধ ও পশুপতির সাহায্যে শাক্তভন্তের প্রচার দ্বারা বৌদ্ধজন্তর-বাদকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাই নহে, লক্ষ্মণ সেন বৌদ্ধজন্তরাদকে উত্তর বঙ্গ হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যেই গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর শাখা-রাজধানীরূপে ব্যবহারের জন্ম ক্ষম দ্বীপের (আদি নদীয়ার) উত্তর সীমান্ত-স্থিত কর্ণ স্থবর্ণ নগরের নাম রাথেন "লক্ষ্মণ নগর"। কারণ পাল রাজাগণ মৈথিলী ব্যাক্ষণিদিগকে ঐ প্রদেশে বস্বাদ করাইয়া উহাকে বৌদ্ধধ্যের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ঐ মৈথিলী ব্যাক্ষণগণের বংশধর্গণ এখনও ঐ

লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতেই কণ স্থবর্ণ নগরের নাম লুপ্ত হয়। পরে হিসামৃদ্দিন গিয়াস্থদিন বাদশাহ ঐ কণ স্থবর্ণ বা লক্ষণনগর কাঁকজোলের পার্যন্থ নগর বলিয়া উহাকে কাকজোল নামেই অভিহিত করেন। গোড় বা লক্ষণাবতী হইতে কাঁকজোল পর্যন্ত এবং কাঁকজোল হইতে দেবকোট পর্যন্ত একটি স্থবহং রাজপথ নিম্মাণ করেন। পরবর্তী কালে ঐ কর্ণস্থবর্ণ নগর গোড়ের পশ্চিম পার্যন্ত স্থান বা আদিনদীয়া হইতে নানা স্থানে বিচর্ণ করিয়া শেষ পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে গোরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটিকে আশ্রয় করিয়াছে।

লক্ষ্মণ সেনের সময় লইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব
পর্যান্ত শাক্ত তন্ত্রই হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রবল আকার ধারণ
করিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। অন্তমান, তন্ত্রোক্ত
মতাবলম্বী শক্তি-উগাদকদিগকেই গোড়া বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ
পাষ্থী নাম অভিহিত করিয়াছেন।

মহাপ্রভূ যে কঞ্চ প্রেমের প্রেমিক, সে রাধাক্ষণ অরূপ-রতন পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি। তাঁহার সমসাময়িক ভক্তবৃন্দ ঐ অরূপরতনকে সাধারণের গ্রহণ যোগা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে রূপদান করিয়াছেন। আর পরবর্তী আচার্য্যগণ ঐ রূপকে মানব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জন্ম রাথিয়া রূপের বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে গায়ক সম্প্রদায়ের হস্তে পড়িয়া ঐ রূপ বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। অন্থ্যান. বৈঞ্ব ধন্মের গুড়তক সাধারণের বোধগ্রমের অতীত।

নাম কীর্তনের মাধ্যমে মানসিক আবিলতা ধতটা দূরী-ভূত হয়, পদাবলী কীর্তনের মাধ্যমে ততটা হয় না এবং বোঝার বা বোঝাইবার দোষে মানসিক আবিলতা আরও ঘনীভূত হয় বলিয়াই আমার ধারণা।

শাক্তধমের পথ সহজ, কিন্তু সামাজিক অনুশাসন কঠোর, আর বৈফব ধমের পথ কঠোর কিন্তু সামাজিক অনুশাসন সহজ। বৈফবগণ ধর্মপথের কথা ভূলিয়া গিয়া কেবলমাত্র সামাজিক অনুশাসনকে ম্থ্য বলিয়া গ্রহণ করার জন্তই বোধ হয় দিন দিন নিয় হইতে নিয়তর স্তরে নামিয়া আসিতেছেন। আর ঐ সঙ্গে আচণ্ডাল বান্ধণের মিলনক্ষেত্রপ নগর কীর্তনকেও যেন দিন দিন পরিত্যাগ করিতেছে। নগর কীর্তনের মাধ্যমে আত্ম-তৃপ্তি যেমন সংঘটিত হয়, সামাজিক আবিল্তাও তেমনি দ্রীভূত হয়। অথচ বর্তমান সময়ে ঐ নগর কীর্তন বা নামকীর্ত্তন যেন অবহেলার বস্তু হয়ৢ॥ দাড়াইয়াছে।



#### মোহন্ত

#### ক্ষল মৈত্ৰ

( প্রাম বা প্রণর ভীক, প্রকাশে তার সংকোচ; 'লভ' যেন পারস্পরিক স্বীকৃতি; হিসেবের মাপামাপি! কিন্তু মোহস্বত্? একজনের উপর আর একজনের চিরন্তন দাবীরদৃষ্ঠ প্রকাশ।

সেই দম্ভই প্রকাশ করে ধশোবন্ত সিং সেদিন সেক্সন স্থপারিন্টেন্ডেণ্টের টেবিলের উপর সঙ্গোরে ঘুসি নেরে বীর দর্পে ঘোষণা করল—

--মোহলত ় মেরা মোহলতে আগিয়া।
ত্পাশের টেবিলের থেকে সমলরে প্রশ্ভল--কিসকা
সাথ

ইসারার পাশের খরের দিকে তাকিয়ে বলণ--উনক। সাধা।

পাশের থরে থাকে উদ্দেশ্য করল তিনি নতুন রিকুট!
মাত্র তিনদিন হল ভর্তি হয়েছেন। বয়স আন্দাজ উনিশ
কুড়ি, অনিন্দাস্তন্দর কান্তি, দেহ লাবণো অনির্কাচনীয়। ধব
মিলিয়ে নিপূণ শিল্পীর প্রতিভা স্বাক্ষর।

চিত্তচাঞ্চল্য জাগাবার মত রূপ বটে। ভত্তির সঙ্গে সঙ্গে সারা অপিসে চাঞ্চল্যের চাপা স্রোত ব্য়েছিল বইকি। অতি-উৎসাহী যুবকেরা নাম ধাম ইত্যাদি বিবরণ সংগ্রহ করতে একট্ দেরী করেনি।

অন্য সেক্সনে লোকেদের ইবা হওয়াও স্বাভাবিক। ফাইল চিঠিপত্র নিয়ে অকারণে এ সেক্সনে আসা যাওয়। করতে লাগলেন কয়েকজন লোক। দর্শনেও হৃপ্তি!

আমাদের সেক্সন ইন্চার্জ বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমাদের বড় ঘরটার শেষে এক কালি 'কভারড়' বারান্দা। সেই থানে তার বসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মাঝের দর্জা অবশুবন্ধ করেন নি। ধশোবস্ত সিং-এর সদস্ত ঘোষণার অনেকেই বিষণ্ণ বোধ করলেন। এই তিনদিনেই ঘশোবস্ত সিং ম্যানেজ করল কি করে?

যথুন উনল যে এই মোহকাত্ এক পক্ষের। অপর পক্ষ এর বিন্দু বিদর্গ জানে না—তথন তারা নিশ্চিম্ব হল।

চিব্দি পচিশ বছরের ছেলে যশোবন্ত দিং। প্রাণবন্ত দিলগোলা ছেলে। তাকে দেখলে কে বলবে ছবছর আগে নিজের দেশকে দে হারিয়েছে। হারিয়েছে বাবা ও এক-মাত্র বোনকে।

নতুন পরিবেশে, নতুন জীবনে নিজেকে মানিয়ে

যশোবস্থ সিংএর মোহলত তাকপোর উচ্ছাদ ভেবে লোকেরা কেউ কোন গুকুর দিলে না। কিন্ধ যশোবস্ত সিং সিতা 'সিরিয়াস'। জীবনের প্রথম প্রেন! ইন্-চার্জ্জন নার্জিকে একান্তে পেরে বলল সব কথা। জানাল তার মনের কামনা। এখন ও পক্ষকে কি জানান যায় সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ যশোবস্ত অভিজ্ঞ দাদাল কাছে সাহায়া চায়।

বানার্জি মোহপত এর মশ্ম বোঝেন না। কিন্তু এটুকু বোঝেন –যে মেয়ের। 'লভ' প্রেম বা মোহপ্রত্যা কিছু কক্রক, কিন্তু বিয়ে ক্রার সময় 'সিকিউরিটি' চায়।

করাচীর বাস্তহারা মেয়ে লাহোরের বাস্তহারা একশো.
তিপান টাকার কেরাণীর কাছে পাবে কি সেই সিকিউরিটি ? কাজেই--যশোবস্ত সিং অক্ট আর্তনাদ করে
উঠে। বলে — তাহলে সে বাঁচবে না। রাস্তা একটা বাতকোঁ

অগত্যা বানাজ্জি-দাদাকে বলতে হয়।

- —ভাগাদোষে তুমি কেরাণী হতে পার, কিন্ত তুমি খানদানী বংশের ছেলে এটা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। বৃঝিয়ে দিতে হবে যে বাস্তহারা বলে তুমি সর্বহারা নও। স্থাবর সম্পত্তি পাকিস্তানে পড়ে থাকলেও অস্থাবর যা কিছু নিয়ে আসতে পেরেছ তা কিছু উপেক্ষণীয়
- —বহুত বহুত স্থৃতিয়ো দাদা। যশোবস্ত সিং যেন আশার আলো দেখতে পেল।

পরের দিন টিফিনের সময় যশোবস্থ সিং দৌড়ে এসে বানাজ্জিকে জড়িয়ে ধরল, উচ্ছাদে গলে পড়ছে।

— था निया नाना! था निया!

অতি কটে যশোবস্ত সিং-এর আলিঙ্গন মৃক্ত হয়ে বানার্জ্জি জিজ্ঞাস। করলেন---

· · —ব্যাপার কি ?

যশোবন্ত সিং বলল হৃদয়াবেগ চেপে,—আজ একটু
সকাল সকাল এসে মেয়েটির ভুয়ারে কলাকন্দ (ক্ষীরের
বরফি) ও করাচী হালুয়া রেথে দিয়েছিলাম। মেয়েটি
অপিসে এসে কলম পেন্সিল বার করবার সময় থাবারের
প্যাকেটটি দেথে। যশোবন্ত ভেবেছিল হয়ত মেয়েটি এই
নিয়ে আপনাকে কিছু বলবে। কিন্তু না, কিছু বলল না।
মুথের ভাবের কোন পরিবর্তন নেই। টিকিনের সময়
সকলে বেরিয়ে আসতে ভুয়ার টেনে সেই থাবার থেয়েছে।

বানার্জি হাসি চাপতে পারলেন না। হেসেই বললেন.—

—তাহলে আর ভাবনা কি ? টোপ গিলেছে। চালিয়ে যাও বাদার কিছুদিন ঐ ভাবে।

যশোবন্ত সিং নিতা নতুন থাবার এনে ডুয়ারে রাথে। আজ বরফী, কাল মটরি, ডালম্ট, তারপরের দিন সম্ভারা, কলা; এমনিভাবে সে রোজই খাবার রাথতে থাকে আর মেয়েটি বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে সেগুলি নির্কিকারে থেয়ে নেয়।

দিন সাতেক পরে যশোবস্ত সিং জিজ্ঞাসা করে—আর কতদিন অপেক্ষা করব ?

वाांनाष्ट्रि छेलाम एमन,-

—আরো কিছুদিন চালাও না।

चारत किছु मिन ठालाश यरनावस्त्र निः। किन्छ निरञ्जत

টিফিন খাওয়া বন্ধ করেছে। তু চার টাকা ধারও করতে হয়েছে ইতিমধ্যে।

- —বলিয়ে দাদা আউর কিত্না দিন এনতাজার করনে হোগা ? যশোবস্ত অধৈগ্য হয়ে ৩৫ঠ।
- —এই শনিবার ওকে নিয়ে যাও না কোথাও। ভাল হোটেলে তুজনে থেতে থেতে আলাপ পরিচয় কর এবার।

আরো কয়েক টাকা ধার করে যশোবস্ত সিং। অভিজাত হোটেলের চার্জ্জ অনেক। সব চেয়ে ভাল স্থাইট পরে, ম্যাচ করে পাগড়ীও বাধতে ভোলে না।

স্ত্রপাত ভাল করেছিল যশোবস্ত সিং, কিস্তু শেষরক্ষা করতে পারল না।

সোজা মেয়েটির টেবিলের ধারে গিয়ে দাড়িয়ে জিজ্ঞানা করেছিল—তার কোন প্রোগ্রাম আছে কি আজ ?

টাইপ মেসিন থেকে চোথ তোলেনি মেয়েটি। ভ্রু ছটো শুধু একটু কুঁচকে জবাব দিয়েছিল।

—কিঁউ গ

সন্দার টাইটা ঠিক করতে করতে বলেছিল—এমনি তাহলে তুলনে বেরুতাম অপিদের পর।

মেয়েট কোন উত্তর দেয় নি। শুধু মুথ তুলে চেয়েছিল।
দৃষ্টিতে ছিল শুধু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার আভাষ নয়।
দৃষ্টিতে ছিল ইতর প্রস্তাব করার জন্ত নীরব তিরস্কার।

যশোবন্ত সিং কিন্তু থামেনি সেইখানেই।

- —-সিনেমা যাব তৃজনে। তারপর 'কোয়ালিটি'তে ডিনার—-
- —আমার কাছে এই প্রস্তাব করার অর্থ? নম্র মেয়েটি বেশ উত্তেজিত হয়েছে যেন—আর আপনার সঙ্গেই বা থেতে যাব কেন ?

যশোবস্ত ধৈর্য রাথতে পারেনি আর—সেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল—

—তা যাবে কেন ? আজ সতের দিন আমার পয়সায় টিফিন থেতে পার। আর আমার সঙ্গে একত্রে থেলেই তোমার মান যাবে ?

উত্তরে কিছু না বলে মেয়েটি যশোবন্ত সিংকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সোমবার যশোবস্ত সিং অপিসে এল না। শনিবারের প্রতিক্রিয়া। কিস্ত মেয়েটি যথাসময়ে হাজির। বিকালে অফিসারের ঘর থেকে ফিরে এসে বানার্জ্জি গুম হয়ে বসলেন। অনেকেই তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল দাদা ?

বানাজ্জি এতটা আশা করেন নি। নিছক পরিহাস করেছিলেন, কিন্তু তার পরিণতি এই হবে তা তিনি কল্পনা করেন নি।

মেয়েটির অভিযোগে যশোবস্ত সিংকে 'সম্পেণ্ড' করা হয়েছে। খবর শুনে সেক্সনের সকলেই অবাক হল। তার চেয়ে হল বেশী হুঃখিত।

অপিদের ছুটীর পর দেশ্বনে স্বাই প্রামর্শ করতে বদেন।

অনেকেই বল্ল—সকলে মিলে অফিসারের কাছে প্রতিবাদ করা উচিত।

বানাজি বললেন,

—তাতে লাভ কিছু হবে না। থোদ বড়সাহেবের কাছে আপীল করতে হবে। আপীল করবে যশোবন্ত সিং নিজে—আমাদের সাক্ষী মেনে।

বলেই একটি কাগজ টেনে দর্থাস্ত খসড়া করতে বসলেন।

দরখাস্তে লিখলেন অনেক কণাই। লিখলেন—অন্যায় ভাবে তাকে সম্পেণ্ড করা হয়েছে। এমন কোন কাজ সে করেনি যাতে এরপভাবে তাকে দণ্ড দেওয়া যায়। প্রয়োজন হলে সেক্সনের যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে যে সে অশোভন আচরণ কিছু করেছে কিনা ইত্যাদি।

পরের দিন যশোবস্ত সিং বড় সাহেবের ঘরে গিয়ে দর্থাস্ত দিয়ে এল। ইতিমধ্যে থবরটা ছড়িয়ে পড়েছে অপিসের মধ্যে। সর্বত্র আলোচনা চলছে ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মেয়েটকে কেন্দ্র করে অনেক কথাই হল। অনেকে যশোবস্ত সিংকে অভয় দেন। প্রয়োজন হলে অপিসের সকলেই প্রতিবাদ করবে যদি বড়সাহেব এর বিহিত কিছু না করেন।

কিন্তুনা, অপিসের লোকেদের প্রতিবাদ করতে হল না। বড়সাহেব সদ্পেণ্ড অধার তুলে নিলেন, আর মেয়েটিকে বদলী করে দিলেন অক্ত জায়গায়।

ছুটীর পর যশোবস্ত সিংকে হিরো করে অপিদের বাহিরের ফটকে হাজির হল অতি উৎসাহী যুবকেরা।

যশোবন্ত সিংকে একটা ধাপির উপর দাঁড় করিয়েছে

গলায় মালাও দিয়েছে। মেয়েটিকে শিক্ষা দেবে আজ তারা।

মেয়েটি গেট থেকে বেরুতে সকলে সমস্বরে চীংকার করে উঠল,—

- --ইনকিলাব জিন্দাবাদ।
- —জেনানাকো জুলুম নেই চলেগা।
- —মোহৰত কী জিলাবাদ!

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল।

- ওদিকে স্লোগানের কামাই নেই।
- —সদ্দারি সম্ভারা ওয়াপস দেও।
- সদ্দারি কালাকন্দ ওয়াপস দেও।
- —সন্দারি মট্রি ওয়াপস্দেও।
- —সদ্দারি কেলা ওয়াপস দেও।

মেয়েটির বুঝতে কোন কট্ট হয় না থে, এদব তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। বেকবার রাস্তাবন।

আম কাঁঠালের গন্ধে যেমন মাছি আদে, তেমনি জনতার গন্ধ পেলেই পুলিশ আদে। তার উপর দেই জনতার ধ্বনি যদি হয় ইনকিলাব জিন্দাবাদ! মোবাইল ওয়ারলেদ ভাান ঠিক হাজির হবে।

এই জনতার সেদিকে ভ্রুপে নেই। তাদের লক্ষ্য মেয়েটি।

মেয়েটি যতক্ষণ তার ভুল বুঝে ক্ষমা না চাইবে, তত্ত-ক্ষণ তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

মেয়েটি বোধহয় এতক্ষণে তার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছে। ক্ষমাই চাইবে সে। আর ফেলে দেবে থাবারের টাকা।

মেয়েটি এগিয়ে আদে যশোবস্ত সিং-এর দিকে। বেমন দেদিন গিয়েছিল যশোবস্ত সিং মেয়েটির কাছে।

ক্ষমা চাইবার জন্ম তাকাল যশোবন্ত সিংএর দিকে।
দৃষ্টিতে কি ছিল ক্ষমাভিকা? না—আরো কিছু?
যশোবন্ত সিং বোধহয় ভুল বোঝেনি। কিছু বলার আগে
যশোবন্ত নিজের গলার মালাটিমেয়েটির গলায় ছুঁডে দিলে।

মোহৰত কী জিল্পাবাদ! সকলে চীৎকার **করে** উঠলো।

অপিদের আইনে দূরে সরালে যশোবস্ত কি কাছে নিয়ে এল মোহকাতের জোরে।

—ধোং! যতসঁব! চালাও।—পুলিশ অফিদার হতাশ হয়ে ড়াইভারকে নির্দেশ দিলেন।

### প্যার্ডি ও দ্বিজেন্দ্রলাল

#### ঞ্জিয়দেব রায়

ইংরাজী সাহিত্য হইনত প্যার্ডি রচনার রীতি প্রথম স্বিকেন্দ্রলালই বাংলা সাহিত্যে আনিলেন। প্যার্ডির ব্যাথ্যায় একজন ইংরেজ কোষকারের উক্তি এই—A literary composition in which the form and expression of serious writings are closely imitated and adapted to a rificulous subject or a humorous method of treatment"

ি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল প্যার্ডির নামকরণ করিয়াছিলেন 'লালিকা'। 'আনন্দ্রিদায়' প্রহ্মনের ভূমিকায় লিথিয়া-ছিলেন—

্ এটা এক অভিনব নাটকা। ইংরাজী ভাষাতে বলে 'পাারডি'—জানেন তো পাঠক ও পাঠিকা।

পাারভিতে প্রহ্মনে পিমিয়ে, গুলে নিয়ে অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে (পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
(কাব্যে) ক্নীতির পৃষ্টে ঝাটিকা॥
নাই যার ক্ষেত্তক্তি,

বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি গাঁর লালসায় অভ্রক্তি --এটা তাঁরও মস্তকে ছোটগাট চাটিকা॥

কে রসিক্ বেরসিক জানিনা, বিদেধ নিন্দাও মানিনা,

বেরসিক যিনি তার আছে বেশ অধিকার

—বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকা॥

সাধারণের ধারণা ছিল পাারডি করিলে আসল কবির
রচনাকে বৃঝি অপমান করা হয়। কিন্তু এ ধারণা সত্য

নয়—পাারডি কবিতার এক ধরণের প্রশংসা, অবশ্য বাজ
করিবার ইচ্ছা যে কোথাও থাকে না তাহা নয়।

এই বিষয়ে প্যার্ডি-কার সতীশচন্দ্র ঘটক প্যার্ডি রচনার ভূমিকায় একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন --

প্রসিদ্ধ ভালি কবিতার ব্যঙ্গ অন্থকরণই লালিকা ৮ এটা.

ইংরেজী 'প্যারডি' কথার প্রতিশব্দ। শরীরটাকে যতদ্র সম্ভব বজায় রেথে আত্মাটিকে বদলে দেওয়াই লালিকা-লেথকের কাজ। গুরুগান্তীর্যের ভেতর দিয়ে যথন লঘ্তার অন্তঃসলীল স্রোত বইতে থাকে, তথন আপনা হ'তেই হাস্তোর তরঙ্গ নেচে ওঠে।"

এই ভাবেই রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ শ্রামা সঙ্গীতগুলির মূল ভাবকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন আজু গোঁসাই। তিনি এ ধরণের গানের নামকরণ করেন 'পাল্টা গান'। এগুলি ঠিক প্যারভি নয়। কবি গানের 'উতোরে'র ক্যায়। রামপ্রসাদের 'মনরে আমার এই মিনতি' গানের উত্তর দিয়াছেন—

হৈও নামন পড়া পাথী ওরে বন্দী হলে হয় না স্থ্যী। পাথী হলে তত্ত্ব ভূলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি॥

হাদির গানের রাজা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
সঙ্গীতের মধ্যে হাস্তরসের সমাবেশ করা বেশ ত্রুহ কর্ম—
সঙ্গীতের অঙ্গে পরিহাস—বিদ্ধাপ করা আরও স্কৃঠিন।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার গানে এই ত্রুহ কার্য সমাধা
করিয়াছিলেন—স্থরের গঠন রীতি ও তাহার রূপভঙ্গীকে
অক্ষত রাথিয়া তিনি এমন লঘু রুসের অবতারণা করিতেন
যে, শ্রোতারা এক সঙ্গে স্ক্ররস ও রঙ্গরস উপভোগ
করিত।

বিজেন্দ্রলাল উদ্দেশ্যহীনভাবে এ সকল হাসির গান রচনা করেন নাই—তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সকল প্রকার অনাচার, অবিচারের প্রতিকার সাধন।

প্যার্ডি গানেরও অপ্রতিদ্বন্ধী রচ্য়িতা ছিলেন দ্বিজেন্দ্র-লাল। প্যার্ডি গানের মধ্যে ব্যঙ্গ কতকটা থাকিত, কিন্তু তাই বলিয়া গানগুলিকে বিদ্রপ বলিয়া মনে করাও সঙ্গত

প্যার্ডি মূল গানের স্মাদ্রকরণ। প্যার্ডির মূল

কবিতা সর্বজনপ্রিয় এবং স্থপরিচিত না হইলে তাহার যোগ্য সমাদর হয় না। যে কবিতা বা গাথা লোকের মৃথস্থ আছে অথবা প্যার্ডি শোনামাত্র পাশাপাশি যাহার মূলের সহিত তুলনা করা চলিতে পারে তাহারই প্যার্ডি সম্ভব। তাহা না হইলে রঙ্গরস ঠিক মতো হাদয়ঙ্গম করা যায় না।

ইংরেজি সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি ছিলেন ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, কারণ তাঁহার কবিতার যত প্যারডি হইয়াছে আর কাহারও ভাগ্যে তত জোটে নাই। জে. কে. ষ্টিফেন কবির প্যারডি রচনা করিতে গিয়া কবির সামাল দোষ ক্রটি. মুদ্রা দোধেরও নকল করিয়াছেন।

প্যারভি রচনায় মৌলিকতা বিশেষ কিছু লাগে না; মূল কবিতার ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি তো বজায় থাকেই— কেবল শন্ধগুলির অল্প পরিবর্তন করিলে কিরুপে রসাস্তরের স্পৃষ্টি হয় তাহারই কৃতি র প্রদর্শন।

ইহা একটি স্বতন্ত্র আর্ট—হাস্থরদের গোষ্ঠাতেই ইহার স্থান।

রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্যারভিকার ছিলেন কালীপ্রসন কাব্যবিশারদ; কবির 'কড়িও কোমল'কে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি রচনা করিলেন 'মিঠে ও কড়া'। এগুলি রঙ্গরসের কবিতা নয়, বাঙ্গরসের ছড়ামাত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-নাথের অনেক গানের পারেভি করিয়াছিলেন।

জীবিতকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার কঠোর সমালোচনা করিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহার এসব গানে বিষেষের গন্ধ পান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলি স্থন্দর প্যার্ভি কবিতার নিদর্শন মাত্র।

রবীজনাথের গান ছিল—

এথনো তারে চোথে দেখিনি, শুধু বাশি শুনেছি, মন প্রাণ ঘাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি॥ শুনেছি মুরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো,

দথী বলো, আমি জল আনিতে যম্নায় যাব কি ॥ শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন কোণে হেসেছিল সে, সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই, আঁথি মেলিতে

ভেবে দারা হ'ই।

কানন পথে যে খুশি সে যায়, কদমতলে যে খুশি দে চায়, স্থী, বলো, আমি আঁথি তুলে কারো পানে চাব কি॥ উপরের রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি ছিল মিশ্র ইমন, কাওয়ালেতে রচিত।

দিক্ষেক্রলাল প্যারতি করিলেন—এথনো তারে চোথে দেখিনি, শুপু কাব্য পড়েছি,
অমনি নিজেরই মাগা থেয়ে বদেছি।
শুনেছি তার বরণ কালো, কিন্তু তার চেহারা ভালো;
শুণো বল, আমি—তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে ঘাব কি ?
শুপু বারান্দায় ঘাচ্ছিল দে, লঁল ক'রে ভৈরবী

তাই তনে বাপ - - তৃই তিন ধাপ , ডিপ্লিয়ে এলাম নেরে এক লাফ। মেরে এক লাফ। উপর তলায় যে খুশি দে যায়, ভূনি থিচুড়ি যে খুশি দে থায় দথী, বলো, আমি—আদা দিয়ে কচুপোড়া থাব কি 

›

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'সে আদে ধীরে'-র পাারভিও দ্বিজেন্দ্রলালের স্পর্শে অপূর্ব রসায়িত হইয়াছে। মূল গানটি মিশ্র স্করটে রচিত—

সে আসে ধীরে। ধার লাজে কিরে। বিনিকি বিনিকি বিনিকিনি মঞ্ মঞ্ মঞ্ মঞারে, বিনিকিনি—কিন্নীরে॥ বিকচ নীপকুঞে নিবিড় তিমির পূঞ্, ক্তুল ফুল-গদ্ধ আসে অস্তর মন্দিরে,

উন্মদ সমীরে॥
শিক্ষিত চিত কম্পিত মতি, অঞ্চল উড়ে চঞ্চল।
পুম্পিত তৃণবীথি, ঝংকৃত বনগীতি,
কোমল-পদ পল্লবতল—চুদ্ধিত ধরণীরে

নিকুঞ্জ কুটীরে॥

ছিজেন্দ্রলালের প্যার্জি এন-জি, ঘোষের মেয়ের পায়ের বুটের থটমট শব্দে শব্দিত--

সে আসে পেয়ে এন-ভি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক, ধিনিক—চায়ের গন্ধ পেরে।
কৃঞ্চিত ঘন কেশে, বোষাই শাড়ী বেশে,
থট-মট বুট শোভিতপদ—শন্দিত ম্যাটিনেত্র!
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কৃট তার প্লেটে;
অঞ্চল বাঁধা বোচে, ক্মালেতে মুখ মোছে,
জবাকুস্থমের গন্ধ ছুটিছে ডুইং ক্মাটি ছেয়ে॥

রবীক্সনাথের গৌরী, কাওয়ালিতে রচিত গান—

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাদি,

তুমি অবদর মতো বাদিয়ো।

আমি নিশিদিন হেথায় বদে আছি,

তোমার যথন মনে পড়ে আদিয়ো॥

আমি দারানিশি তোমা-লাগিয়া

রব বিরহু শয়নে জাগিয়া—

তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে

এদে মুখ-পানে চেয়ে হাদিয়ো॥

দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে তাহার প্যার্ডি হইল—
আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাদি,
তুমি leisure মাফিক বাদিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে বদে আছি,
তুমি যথন হয় থেতে আদিও।
আমি সারানিশি তব লাগিয়া
রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এদে
দাঁত বের ক'রে হাদিও॥

পারিভি রচনায় দিজেক্সলাল কাহাকেও বাদ দেন নাই,
নিধ্বাব্র বিথাতে গান ছিল—
তোমারই তুলনা তুমিই প্রাণ, এ মহীমগুলে।
দিজেক্সলাল প্যারিভি করিলেন—
তোমারই তুলনা তুমিই চাঁদ, অকর্যার ধাড়ি।
যেমন অঙ্গের কালোবরণ, তেমনই কালো মুথে
কালো দাড়ি।

ষেমনি দেহখানি স্থুল, বৃদ্ধি তারি সমতুল,
আবার, ষেমন বৃদ্ধি, তেমনই বিজে—
ধেমন গোক্ষ টানে গোক্ষর গাড়ী॥
'বৃন্দাবনৈ আর তো যাবো না ভাই' গানের প্যার্ডি—
আর তো চাটগাঁয় যাবো না ভাই,
থেতে প্রাণ নাহি চায়।

বেতে প্রাণ নাহি চায়।

চাটগাঁর থেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এদেছি কলকাতায়॥

'এদো এদো বঁধু এদো' গানের পাারভি—

এদো হে, বঁধুয়া আমার এদো হে,

\* \* ওহে বড়দিনে ফিরে এদো হে;

এদো গুডফ্রাইডেতে প্রিভিলেজ লিভ,
ফ্রেঞ্চ লিভ নিয়ে এদো হে॥

## যন্ত্রচালিত খামার ও ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি

#### শ্রীআদিত্যপ্রদান দেনগুপ্ত এম. এ.

শ্রী ইউ. এন. ডেবর হলেন—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। শুরু তাই নয়। কংগ্রেসের শীর্মস্থানীয় নেতাদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে অগ্রতম। অল্প কয়েক দিন আগে সেবাগ্রামে যে সর্বোদয় সম্মেলন অমুষ্ঠিত হয়ে গেছে সে সম্মেলনে তাঁর প্রদক্ত ভাষণ থেকে মনে হছেছ, তিনি যান্ত্রিক থামারের ঠিক পক্ষপাতী নন, কারণ সে সম্মেলনে তাঁকে ট্রাক্টরের বিক্লদ্ধে অভিমত প্রকাশ করতে দেখা গেছে। তাঁর বিশ্বাস, আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত ট্রাক্টর প্রবর্তন করার উপযুক্ত সময় আসেনি এবং হাল গক্ষর সাহায়্য নেওয়া একাক্ত দরকার।

দংবাদপত্রে প্রচারিত খবর থেকে জানা যায় পাঞ্চাবের Economic and Statistical Organisation বা অর্থনীতি এবং সংখ্যাতত্ব সম্পকীয় সংস্থার পক্ষ থেকে যান্ত্রিক থামার সম্বন্ধে অন্ত্রন্ধান কার্য চালান হয়েছে। সংস্থার অভিমত হল এই যে, স্বল্ল লগ্নীর সাহায্যে যান্ত্রিক থামার চালু রাথা অসম্ভব, কারণ এইপ্রকার থামারে প্রচুর পরিমাণে অর্থ লগ্নী করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাছাড়া যান্ত্রিক থামার লাভজনক, একথাও নাকি জোর করে বলা যায় কিনা সন্দেহ।

শ্রীএম, ভি, কৃষণপ্লা হলেন ভারত সরকারের কৃষিদপ্তরের

উপমন্ত্রী। তিনি কিছুদিন আগে রাজাসভায় বলেছেন, ভারত সরকার দশটি নৃতন যাশ্বিক থানার চালু করার কথা চিন্তা করছেন। প্রস্তাবিত থামারগুলোর এক একটাতে দশ হাজার একর থেকে ত্রিশ হাজার একর পর্যন্ত জমি থাকবে বলে শীক্ষণগ্লা রাজ্যসভাকে জানিয়ে-ছেন। প্রশ্ন হতে পারে, প্রস্তাবিত থামার গুলো কি ধরণের হবে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের ্উত্তর দেওয়া হয়েছে। অর্থাং সোভিয়েট রাশিরার সাহায্য নিয়ে স্থরাটগড়ে যে যান্ত্রিক থামার গড়ে তোলা হয়েছে, সে থামারের নমুনা অভ্যায়ী নৃতন দশটি যাল্লিক থামার প্রবর্তন করা হবে। স্থরাটগড় রাজস্থানের অন্তর্গত। শ্রীক্লফাপ্লা মনে করেন, যান্থিক থামার প্রবর্তিত হলে উৎপাদন বন্ধি পাবে। অবশা তিনি সরাসরি এই ধরণের মন্তব্য করেননি। তবে রাখ্যসভায় প্রদত্ত তার ভাষণের মধ্যে এই মর্মে পরোক্ষ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, যান্ত্রিক থামার উৎপাদন বৃদ্ধিব সহায়তা করে থাকে। বিশেষজ্ঞ-মহলে শ্রীক্ষণারার মন্তব্যের স্থালোচনা করা হয়েছে। এঁদের অনেকেই শ্রীক্ষাগ্লার মন্তব্য মেনে নিতে অনিচ্ছক। মনে হচ্ছে, এঁরা এমনি সব ছোট ছোট থামারের পক্ষপাতী, যেগুলোতে intensively চাষ আবাদ করা থেতে পারে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ জোর দিয়ে বলেছেন, যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন, ভারতে যান্ত্রিক থামারের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। সরকার যদি সভাি শেষ পর্যন্ত বিরাট আকারের নূতন নৃতন যান্ত্রিক থামার প্রবর্তন করেন, তাহলে সরকারের নীতিকে অবিবেচনা পুত ছাড়া আর কিছুই আথ্যা দেওয়া যায় না। অর্থনীতিবিদ্রা নাকি অবিবেচনাপ্রস্ত কথাট ব্যবহার করছেন এফল যে, যান্ত্রিক খামার প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হলে দেশের স্বল্প এবং দীমাবদ্ধ সম্পদের অবচয় पं**टरित । अर्थनौ** जितिमामत कथा एडए मिल्ल विता है আকারের যন্ত্রচালিত থামার গড়ে তুলে সরকার আসলে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান সেটা আমরাও স্থাপ্টভাবে বুঝতে পারছি না। সরকারের তরফ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাক, এটা সকলেরই কামা। কিন্তু বিবেচনা করার বিষয় হচ্ছে, এইপ্রকার থামার সম্বন্ধে সরকারের নিঙের স্থাপ্ত ধারণা আছে কিনা।

কেবলমাত্র স্থাটগড়ের খামারের নমুনা অন্থায়ী বাপিক-ভাবে যান্থিক থামার গড়ে তোলার নীতি সমর্থন করা চলে কিনা, সে বিধয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই মে, স্থরাটগড়ের যান্থিক থামারটি বিরাট আকারের। যদি এই থামারের ধাঁচে সরকার তার প্রস্তাবিত দশটি থামার গড়ে তুলেন, তাহলে সে সব থামারের আগতন ত বিরাট হতে বাগ্য। আমরা আগেই বলেছি, স্থাটগড়ের থামার গড়ে তোলার সময় রাশিয়া সাহায্য করেছেন। কিন্তু প্রস্তাবিত দশটি থামার প্রবর্তন করার সময় রাশিয়া কিহা অন্ত কোন বিদেশী রাফ্রের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা—কিম্বা পাওয়া গেলে কতটা সাহায্য পাওয়া যাবে—সে সম্পর্কে নিদিপ্টভাবে কিছু গানা যায়ন।

বিশেষজ্ঞা বলেছেন, যদি ভারতের ক্ষিকে যন্ত্রালিত করতে হয় তাহলে কমপক্ষে মর্কুকোটি ট্রাক্টরের প্রয়োজন হবে। শুরু তাই নয়। যে সব ট্রাক্টর ব্যবহারের অন্ত্র্পন্থক্ত হয়ে পড়বে, প্রত্যেক বছর দে সব ট্রাক্টরের স্থলে আরো প্রায় সাতে লক্ষ ট্রাক্টর কাজে লাগান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। স্ক্তরাং এইপ্রকার একটা বিরাট দায়িত্ব ভারত যথাযগভাবে পালন করতে পারবে কিনা দেটা সবদিক থেকে বিবেচনা করে দেখা সরকারের বিরাট কর্তবা।

আমহা লক্ষ্য করে আসছি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সমবায় থামার জনপ্রিয় করে তোলার জন্ত চেষ্ট্রা করছেন। কিভাবে এইপ্রকার থামারের পরিকল্পনা কার্যকরী করা থেতে পারে সে সম্পর্কে জাতীয় সরকারও চিন্তা করছেন বলে থবর প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন ইল শেষ-পর্যন্ত সরকার কি ধরণের সমবার হাম-মাবাদের হ্যবন্তা করবেন। যদি সরকার সমবার থামার বল্লে বিরাট বিরাট যন্ত্রচালিত থামার সুরে থাকেন—তাহলে কল্যাণের পরিবতে অকল্যাণকেই ডেকে আনা হবে বলে মনে হচ্ছে। এর প্রধানতম কারণ হল এই যে, সাধারণ দরিক্র চাষী নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। স্বাভাবিক উত্তম বল্লে যা বুঝার, সেটার কিছুই চাষীর ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবেন।

শ্রীমন নারায়ণ-এর নামের সাথে আমাদের অনেকেরই

হয়ত পরিচয় আছে। তিনি হলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেদের ভৃতপূব সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়। তার আরো একটা পরিচয় আছে। তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। তিনি তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর ভিতর দিয়ে বার বার intensive larming এর উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থা গৃহীত হয় যার ফলে সাধারণ মাতৃষ ক্ষুদ্র ক্ষুপাতির প্রযোগ নিমে নিবিড় ভাবে চাষ আবাদ করতে পারে তাহলে নিংসল্লেই উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যাবে। অর্থাং তিনি যান্ধিক থামারের অন্তর্কুল অভিমত প্রকাশ করতে রাজী নন। তাঁর ধারণা যেভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে, তাঁতে সাধারণ মান্থদের দৈহিক শ্রমকে অগ্রাহ্য করে যম্প্রের সাহাধ্যে বিরাট আকারের চাস আবাদদের ব্যবস্থা করা বাঞ্জনীয় নয়।

যন্ত্রচালিত খামার সম্বন্ধে অন্তসন্ধান কাষ্য চালিয়ে পাঞ্জাবের অর্থনীতি এবং সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কীয় সংস্থা মন্তব্য করেছেন, মন্তের সাহায্য নিয়ে দেখা গেছে প্রত্যেক একরে একশত তিয়ান্তর টাকা লগ্নী করা প্রয়োজনীর হয়ে পড়ে। অর্থচ লাঙ্গল চালিত খামারে খরচ পড়ে একশত ছয় টাকা। অর্থাৎ সাত্র্যটি টাকা ক্য। তাছাড়া আয়ের দিক থেকেও শোষোক্ত খামার অনিকত্র লাভজনক। অব্যু একটা

কারণবশতঃ আয়ের ভারতমা ঘটে। যেথানে সেচের ব্যবস্থা নেই, সেথানে একর প্রতি গড়ে আয় হ'ল একশত সাতচল্লিশ দশমিক সত্তর টাকা। আবার যেথানে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে দেখানে গড়ে আয় হচ্ছে তুশত সাত্ৰটি দশমিক সাট টাকা। এটা গেল লাঙ্গল-চালিত থামারের কথা। এখন ষ্মুচালিত খামারের কথা বিবেচনা করা যাক। যেথানে সেচের ব্যবস্থা আছে সেথানে একর প্রতি গড়ে আয় হল তুণত উনপ্ৰণণ দশ্মিক ছাপ্তান টাকা। আর যেখানে দেচের ব্যবস্থা নেই সেথানে আয় হচ্ছে আটানস্কট দশ্মিক চোদ্দ টাকা। কাজেট স্বস্পাইভাবে দেখা থাচেত্র যে সর জমিতে লাঙ্গল ব্যবহৃত হয় সে সর জ্ঞাতে আয়ের পরিমাণ বেশী। আসল কথা হচ্ছে, এখন ও পর্যস্থ আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক প্রবৃত্নি করার উপযুক্ত সময় আদেনি। জোর করে প্রবর্তন করতে গেলেও অক্যান্স গুরুতর সমস্যা দেখা দিবার আশ্ৰা আছে। তাছাড়া "in a democratic set-up, new ideas cannot be force I on the people as in Communist countries. The value of new practices has to be demonstrated and the villagers will accept only those new ideas which appeal to them and satisfy their needs.

# বিদায় প্রহর বন্দে আলী মিয়া

এবারে আমার শেষ হয়ে এলো
প্রবাদের দিনগুলি

যাবার বেলার বারে বারে হায়
মন ওঠে তব ঢলি।
কেন্টেছে হেখার করটি বছর
স্থাত তথে বেদনায়
অরণ ভরিষা ইহিলো দে সব
ভূলিব না কভু তায়।
ছিলো নাকো কেহ আপনার জন
দেয়নি আদর—করেনি যতন,
জনতার মাঝে ছিলাম হেথায়
একটি নীরব কোণে—
বিদায়ের দিনে চলে যাবো আমি
, একেলা সংগোপনে।

অনাহত হয়ে ছিলাম হেথায়
আপনার কাজ লয়ে
কেটেছে প্রহর বন্ধু জনের
শত অবিচার সয়ে—
দশটি বছর রহিলাম হেথা
ধুসর হইল কেশ
বালু লয়ে থেলা জীবন বেলায়
এতদিনে হলো শেষ।
ভূলে আর ভূলে কেটে গেল দিন
স্বাকার কাছে হলো শুধু ঋণ
কোনো দিন আর ফিরিব না কিনা
বলিতে পারিনা আজ—
মোর প্রয়োজন নাহিকো হেথায়
ফুরায়ে গিয়েছে কাজ।

# GAR CHYO WHAT EITAIM

( পর্দ্মপ্রকাশিতের পর )

প্রদিন বেনারস হতে কলকাতার ফিরে সেই যে উপরের কোয়াটারে উঠে শ্যা। নিমেছিলাম, তারপর আজ সকাল আটটা পর্যান্ত একনাগাড়ে বিশ্রাম নিমেছি। আবার নীচের আফিসে নেমে সেই পূর্দের তার হাড়ভাঙ্গা থাট়নির চিন্তা পর্যান্ত করতে যেন কপ্রত্ন। বিদেশে গিয়ে তদন্তের মধ্যে থাটাথাট্টনি পাকলেও সেথানে আমাদের যাবীনতা ছিল। এই স্বাধীনতা ও পরাবীনতার মধ্যে যে কতো বেশা তফাং, তা এথানকার এই অপরের তর্মাবধানাধীন কর্মক্ষেরে ফিরে এমে আমরা সমাকর্মপে বৃক্তে পারছিলাম।

থখন এই ক্রদিন কাশীধামে গিয়ে আমর। এই মামলার তদন্তে ক্তটা স্বাহা করে গলাম তার একটা জ্বাবদিনী আমাদের বিভাগীয় বড়সাংখ্রের কাডে করতে হবে। তাই এইবার তাড়াতাডি এই সম্পর্কে একটা আরক লিপি লিগবার জ্যা নীচের অফিস ঘরে নেমে এলাম। ঠিক এই সময়েতেই আমি মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম খে আমার অভি-আদ্রের বেচারাম ওরকে বিচকে-বার আমাদের অফিস ঘরে চক্তে।

আরে ভাই বেচারাম, আমি বিচকেকে সম্থে দেথে বিপুল আগ্রহে বলে উঠলাম, গুনলাম তুমি নাকি এর মধ্যে বার ছই তিন আমাদের জন্ম গোঁজ থবর করে গিয়েছ। তা' ওথানকার কোনও একটা ভালো খবর আছে না কি ? ঐ ছইটী বাড়ীর আরে কোনও রহস্থ তুমি ভেদ করতে পেরেছো নাকি ?

ইা প্রার! ওথানকার অনেক নৃতন থবর আমি সংগ্রহ করেছি। ওথানে এমন অনেক অদ্বুত বিষয় আমি দেখেছি ও শুনেছি, যার মূল হেতৃ আমি বুঝেও উঠতে পারছিন।, আমাদের অতি আদরের বেচারাম আমার সম্মাথ এসে আগ্রহ করে চারিদিকে একটা সতক দৃষ্টি রেখে নিম্নরে বললো, ওথানকার ই ছটো বাড়ীই থেন রুপকপার যাজ্মত্ব-করা বাড়ী, বারু। কিন্তু তবু ওদের কোনও ক্ষতি করতে আর আমার মন চার না। এই ছট বাড়ীর ছই বিশ্লীই আমাকে তাদের তেলেব মত বত্ব করে।

আমাদের এই বিশ্বস্ত ইন্ফর্মার ব। সংবাদ্বাহী চরের মথের এই রক্ষ একটা মানবীয় ক্রুণ সংবাদ খনে আমি প্রমাদ গণলাম। এইকার একটা আশক্ষা ইতিপর্কে আমার মনের মধ্যে না জেগেছিল ভাও নয়। মা, মাধী ও বোনের স্নেতের কার্যাল এ প্রাশ্র্যী ও প্রভোজী বেরায়ের প্রেক এদের মাতস্তলভ আদ্ব আপারিতের মধ্যে পড়ে দিশে-হারা হয়ে আমাদের ভূলে যাওয়া অসমুব ছিল না। এ ছাড়া এই কয়দিন আমার প্রভাবমূক্ত হয়ে থাকার ফলে বেচারাম ওদেব আয়তাধীন হয়ে উচেছিল আর কি ৮ থামি অতি সাবধানে তাকে নান) বাকো ভলিয়ে প্রথম তাকে প্রকৃতিস্থ করে নিলাম : এই ভাবে অনেক আয়াদ স্বীকার করে আমি তার কাছ হতে ঐ বাড়ী ফটাতে তার এই ক্যুদিনের অভিজ্ঞা সম্প্রীয় একটে মনোহর বিবৃতি আদার করতে পেরেছিলাম। আমাদের বালক ইনকরমার বেচারামের দীর্ঘ বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিমে উদ্ধৃত কবে দেওয়া হলো |

"এদেব সম্প্রে আপনাদের অন্থানে একট **মাত্রও ভূল** নেই, স্থার। সতা সতাই এই বাডীর ভদ্মহিলা প্রমীলা দেবী এবং ওধারের বাড়ীর তার বান্ধবী জমিদার-গিন্নীর মধ্যে যে কতো ভাব আ আপনারা ধারণ। করতে পার্বেন না। এরা জন্ধনাতে বেশীব ভাগ ক্ষেত্রে প্রমীলা দেবীর বাড়ীর দ্বিতলে এসে গল্পগুজব বারে থাকেন। প্রমীলা দেবীও মধ্যে মধ্যে উভয় বাডীর পাচিলের মধ্যকার দরজা দিয়ে জমিদার বাড়ীতে এদেছেন। এই সময় এঁদের সেই গোঁফ ভয়ালা ম্যানেজারও এঁদের সঙ্গে এদে কি সব সলা-পরামর্শ করতো। তবে যে দিন আপনারা কাশী রওনা হয়ে যান সেই দিন থেকে তিনিও আর এদিকে আদেন নি। হাঁ আদল কণাই আমি আপনাকে স্থার বলতে ভুলে যাচ্ছি। আপনাদের কাশ যাবার আগের দিন তুটো —-বিশ্বাদের বাইরে চমক প্রদ অভুত-- না ছটো কেন সেথানে তিনটে অছুত ঘটনা আমি লক্ষা করেছি। এই দিন এদের জন্টানারীর সেই মোচভয়ালা হন্ত দন্ত হয়ে এঁদের তই বান্ধবীর সন্মুখে এসে হাজির হলেন। তার ঝুলে-পড়া গৌণ হটো খারও ঝলে পড়েছে। এমন কি তার পাঞ্জাবার স্থানে খানে কে যেন ছিড়ে দিয়েছে। এই ্ প্রেট্ড ভ্রুণোক আগবে এমে তার জামার প্রেট থেকে একটা হাতের লেখা চিঠি বার করে জমিদার-গৃহিণীর शास्त्र (महा क्रांच वर्ण हिटेर्णन, बर्ग नाड वी-দিদিমণি ! এইটের জত্তে থার একটু হলে ধরা পড়ে িয়েছিলমে ৷ এর এনাকেও আমি ঠিক জারগায় এনে রেথেছি। প্রয়োজন ২য়তো এথানেই সব শেষ করে দেবো, আস্থন। এর এই হেয়ালীপূর্য সমাচার শেষ হওয়ামাত্র এপাড়ার ভদুমহিলা ওপাড়ার জমিদার নিশার হাত হতে সেই চিঠিখানা তুলে নিয়ে তার বুকের ব্লাড়দের তলা থেকে একটা ভ্যানিটে ব্যাগ বার করে তার মধ্যে সেটা গুঁজে রাব্দেন। এরপর খুব খুনা হয়ে দাভেয়ে উঠে সেই থেকে ছুথানা হাজার টাকার নোট বার করে সেই छँ का महाराज हार है है। इस महाराज करने के किया के किया है। 'আপনাকে আর কি ব'লে ধ্রুবাদ জানাবে। বলুন। আপান আমার মৃত্যুবাণটাই খুঁজে পেতে এনে আমাকে কিরিয়ে দিয়েছেন। এই চিঠিখানার জোরেই মতো না ভর ভিরকুটা হয়েছিল। বাবা! এই সব বিষয় চিন্তা कदरा ना, आभाव ट्रक िकिस्मा कदारा। अथन वाको আর ছটো কাষ যাদ এমনিভাবে করতে পারেন তো পুরো আর তিন হাজার মুদ্রা আপনার জন্তে তোলা আছে। এই সময় আমি চায়ের পেয়ালা সমেত ট্রেরস্থ ঘর থেকে এনে দরজার পাশে এসে দাড়িয়েছি।

জন্ম এইটুকুই মাত্র আমি দেখতে ও শুনতে পেয়ে-ছিলাম। এরপর আমি ঘরে ঢোকা মাত্র বাড়ী থেকে একজন নার্ন দৌড়ে এদে বলে গেলেন-চক্ষ্বিশারদ ডাক্তার স্করজিত রার এসে গেছেন। মায়েরা, এই সংবাদ ভুনা মাত্র আমাকেও তাদের দঙ্গে সঙ্গে আসতে বলে এই উভয় মহিলা তাডাতাড়ি ও বাড়ীগ সেই আহত রোগীর ঘরের পাশের ঘরে ভেজানো ত্যারের পাশে এসে দাভালেন। কিন্তু যতক্ষণ ডক্টর স্কর্জিত রায় ও নার্ণরা. ঐ আহত ছেলেটির ঘরে ছিলেন, ততক্ষণ তারা মধ্যে भरता पत का कारक रहाथ जायरन छ निर्ह्मात प्रमुख्ला খুবই সাবধানে দরজার এবারে গোবন করে রাথছিলেন। অন্য কোনও ডাক্তার এই রোগীর ঘরে এলে কিন্তু তাঁরা তজনাই তাদের আশে পাশে দান্তিরে থেকেছেন। কিন্তু যতক্ষণ এই চকুবিশারদ ডাজার স্থাতিত রার ওথানে ছিলেন, তারা মুখ থেকে জোরে শব্দ প্রান্ত নিগত করছিলেন না। আমি অব্ধূত্ই সময় ফাইফর্মাজ থাটবার জয়ে এই রোগীর ঘরেই নান্দের দঙ্গে হাজির ছিলাম। এদিকে যথারীতি এদিককার রাস্তার জানালাগুলো বন্ধ থাকায় বাইরে থেকে আনাদের পাড়ার চেনাজান। কটির পঞ্চে আমাকেও দেখতে পাবার নর। এই চক্রশারদ ভাক্তার স্থ্যাজিত রায় এই রোগীর চোথ হুটোর হুটো মোমের ছাচ নিয়ে চলে গেলেন। তবে আমার হাত দিয়েই এই ভদ্র-মহিলা প্রমীলা দেবী তাঁকে ছয়খানা দণ টাকার ও এক-টাকার নোট পাঠিয়েছিলেন। ওথানকার নার্গদের কথাবাটা হতে আনি বুঝলাম যে এই চোথের মোমের ছাচ হতে আমেরিকা থেকে এর জন্তে হটো কাঁচের চোথ তৈরী হয়ে আদবে। এই চক্ষ-বিশারদ ভাক্তার স্থরজিত রায়কে বিদায় দিয়ে আমি ওনাদের বসবার ঘরে এসে দেখি, আমাদের সেই প্রমীলা দেবী হাপুস নয়নে ডুকরে ডুকরে কাদতে লেগেছেন। এ.দিকে তাই দেখে আমাদের এ বাড়ীর জমিদার-গিন্নী তাকে দাত্বনা দিতে দিতে বলে-ছিলেন, আরে এখন কেঁদে কি আর হবে ভাই। এছাড়া কি অন্য কোনও উপায় ছিল—যা ভুল হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। এখন সারা খীবন ধরে ভকে সেবা করে কত-কর্মের প্রায়শ্চিত্ত কর। এরপর হঠাৎ আমার দিকে তেনাদের নজর পড়া মাত্র আমার মনিবীনি আমাকে

ভেকে বললেন 'তুই তো এখনও কিছু খেলি না। যা ঠাকুরের কাছ হতে চা আর পাউরুটী নিয়ে থেয়ে আয়। এই তুইটী ঘটনা ছাড়া আমি তৃতীয় একটি অদৃত ঘটনাও আমার নজরে এদেছিল। একদিন ঐ রোগীর ঘরে কয়েকটি ঔষধ এ বাড়ী থেকে পৌছিয়ে দিতে গিয়ে আমি দেখি যে— ও বাডীর ভদুমহিলা এমীলা দেবী কয়েকটী পুরানো পত্র পড়ে পড়ে দেখে সেওলো আবার তুলে রাথ-ছিলেন। হঠাং দেখি এই সবের মধা হতে একথানি চিঠি বার করে তিনি টুকরে টুকরো করে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিলেন। আখার সন্দেহ হওয়ার পরে ঐ টকরো-গুলো কুড়িয়ে আনি পকেটে রেথে দিই! এই নিন আমার কুড়ানো সেই ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো। ঐ গোঁল-ওয়ালা ম্যানেজারের আনা সেই চিত্রিথানা ওঁর ভ্যানিটি ব্যাপ থেকে আমি চুরি করে আনতে পারি। কিন্তু না না না। আর কোনও ক্ষতি ওঁকের আনি করতে পাংবো না। ওঁরাযে আমাকে এতদিন মায়ের মতই ধরু আহি করেছেন। ওদের চাকুরী এবার ছেড়ে দিয়ে আনি পিদেমশাই এর বাডীতে কিরে যাবো। ওথানবার মাইনে থেকে ওদের য। কিছু দেনাটেন। ও পিসতুত ভাইদের স্থলের বাকী মাইনে আমি শোব করে দিয়েছি। এখন আবার ওঁদের বাজার হাট আমি প্রের মত করে দিতে চাই। যে কদিন বুড়ো পিসেমশাই ও বুড়ী পিসিম। বেঁচে আছেন,সে কদিন আর আসি তেনাদের ছেডে অন্ত কোণায় যাবো না।"

'সে কি ভাই বেচারাম। তুমি এসব কি আবার বলছে।' আমি একট এইবার সমুস্থ হয়ে উঠে বেচারামকে বললাম, আজ যদি ভোমার বাবার কাছ হতে তোমার ডাক আমে ? তাহলেও কি তুমি এঁদের ছেড়ে তার কাছে যাবে না। তোমার মা তোমাকে ছেড়ে বহুদিন হলো গত হয়েছেন। কিন্তু তোমার বাব। ভাই এখনও বোধ হয় বেচে আছেন। কিন্তু এখুনি তাকে খুঁজে বার করতে না পারলে তিনি প্রাণ হারাবেন। আমার বিশাস ওথানকার ঐ হজনা ডাকিনীরই হকুমে তাকে কোথায় গুম করে রাথা হয়েছে। যে চিঠিথানা ঐ মোচওয়ালা মাানেজার ঐ ভজ্মহিলাদের হাতে তুলে দিয়েছেন সে'টা ঐ লোকটা তোমার বাবার হাতে হতেই ছিনিয়ে এনেছিল। আরও তুমি ভাই

স্থানে রাথাে যে তােমার বাবা কলকাতার তােমাকে থুঁজতে এদেই এই বিপদে পড়ে গিয়েছেন। এখন তােমার বাবাকে ওরা কোঝার রেগেছে, তাও আমি তােমার বলে দেবা। আমাকে এখন সেই বিরাট বাড়ীতে ঘুরে এদের সেই গুপু স্থান খুঁছে বার করতে হবে।

এটা! বাবু বাবু! একি আপনি বলছেন, আমার পাছিটো ধরে মাটেতে বদে পড়ে বেচারান বলনো, 'তাহলে বাবু ওরা জননীর রূপধরা ডাইনি। বাবু বাবু। আমি আবার ওদের বন্ধু সেজে ওপান থেকে সেই চিঠিখানা আমি নিশ্চয় চুরি করে খাপনাকে এনে দেবে।। আমার বাবাকে ধারা খুন করবে তাদের টুট আমি কানছে ছিঁছে নেবো।

আমাদের বেচারামকে আবার নূতন করে ভাতিয়ে দিয়ে চাঙ্গা কৰে তুলবার জন্ম এইরূপ একটা অভ্যানহচক বারতা তাকে জানানো ভিন্ন গামাদের সভা আর কোনও উপায় ছিল না। তবে হাওড়া হতে ওম করা ভদুলোকটি একই সঙ্গে আমাদের এই মামলার প্রাথমিক সংবাদনাতা এবং আমাদের এই হতভাগা বেচাবামের প্লাতক জন্মদাতা পিত। হওয়াও অসম্ভব ছিল না। অব্ভা নিশিচ্**তরূপে** এইরপ এক ধারণায় উপনীত হওয়ার মত সাক্ষাপ্রমাণ তথনও আমর। সংগ্রহ করতে পারিনি। আমাদের এইরূপ এক ধারণা সতাও ২তে পারে — মানাব তা মিথাাও হতে পাবে। কিন্তু সে যাই হোক, এই বাবত। আমাদের বেচা-রামকে হিংল ও ক্রুর ও প্রতিশোষপ্রায়ণ করে তো তুলেছে। এইরূপ এক মান্দিক পরীক্ষা এই সরলমতি বালকের উপর প্রয়োগ করতে লক্ষা মহুভব করলেও আমরা এই মামলাব প্রয়োজনে এই বিষয়ে তথন নিরুপায় ও বটে।

এই তো তোমার পিতার উপযুক্ত পুরের মত তুমি কথা বলছো, আমি বেচারামকে দাস্থনা দিয়ে বলগাম, এখন তোমার আনা ছেঁড়া চিঠির টুকরে। হুটো আমরা পড়ে দেখি। কিন্তু আমার বিশ্বাদ তোমার বাপকে ওরা যেখানে আটকে রেথেছে দেই জারগাটার দন্ধান আমরা ঐ গোঁফ-ওয়ালা ভল্লোকের আনা চিঠিখানার মধ্যে পাবোই। তোমাকে এখন প্রমীলা দেবীর ভ্যানেটা ব্যাগ গুদ্ধ ঐ পত্রথানা এখুনি আমাকে এনে দিতে হবে। এই বিষয়ে

্থুব বেশী দেরী হয়ে গেলে তোমার বাবাকে আমরা জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে বোধ হয় পারবো না।

আমি বেচারামকে ধনা-উপদেশসহ বিদায় দেবার পূর্বে কোনও একটা বিশেষ কারণে কয়টা প্রয়োজনীয় প্রশ্নও করে নিয়েছিলাম। আমাদের প্রশোত্তরগুলি এক্ষণে নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রং -- আচ্চা, ভাই বেচারাম। আমি এখন একটা বড়ো প্রশ্ন তোমাকে করবো। প্রমীলা দেবীর ঐ ভ্যানিটা বাাগটা তুমি ঠিক কোথায় পেয়েছিলে? আরও একটা বিষয় তোমাকে মনে করে বলতে হবে ভাই। আগে আগে তো তোমরা অনেকেই এই প্রমীলা দেবীকে ঘটা করে সাজগোজ করতে দেথেছিলে। কিন্তু ঐ যুবকটা চক্ষ-হীন হওয়ার পর কি তুমি আগের মত ঐ মহিলাটাকে আর সদাস্র্লাল সেজেওজে থাকতে দেথেছো। তোমার এই উক্তির ওপর আমাদের এই অন্বৃত মামলার তদন্তের ভবিশ্বং ওপন্থা নির্ভর করছে।

উ:— আজে ঐ সময় চক্ষ্বিদ ডাক্রার আসছেন গুনে তাড়াতাড়িতে ঐ ভ্যানেটা বাগেটা রোগীর ঘরেব আলমারীর উপর কেলে রেখেই তিনি পাশের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। আজে, ইা ইা, এ কথা তো ঠিকই। এই স্বকটা চক্ষহীন হওয়ার পর থেকে আমি আর একদিনও প্রমালা দেবীকে কখনও সাজগোজ করতে দেখিনি। এদানা ইনি সাদা, সিদে ভাবে ঘুরা ফিরা করে থাকেন। আমার মনে হয়, ঐ আহত স্বকটার এই দশার পর থেকে উনি কেমন খেন মন-মরা হয়ে গিয়েছেন …

আমাদের এই বেচারামের রহ্জ সিরিজ ও ভিটেকটিভ

উপল্লাদ পড়ে পড়ে তার মনের মধ্যে একটা অদ্বত ধারণা
জোঁকে বদেছিল। যে কোনও কাবণেই হোক তার
বিশ্বাস হয়েছিল যে পুলিশের লোকেরা এমন সব বিষয়
জানতে পারে, যা সাধারণ মালুনের পক্ষে জানা অসভব।
এর পর আমাদের এই বেচারাম আর একটু মাত্রও দেরী
না করে আমাদের অতি-প্রয়োজনীয় সেই চিঠিও ভ্যানেটী
ব্যাগ চুরী করে আনবার জন্মে তার মনিবীনীর বাড়ীর দিকে
ভুটে বেরিয়ে গেল। এখন বেচারাম আর পুর্বের বেচারাম
নেই। তার মধ্যে আদিম হিংঅপ্রবৃতি মূর্ভ হয়ে উঠেছে।
আমধ্য উপযুক্ত বাক্ প্রয়োগ বা সাজেসসনের সাহায়ে তার

মনের ত্র্লতম স্থানে বারে বারে আঘাত হেনে তাকে পুরাপুরি এক জন অপরাধীর প্র্যায়ে অবনত করে দিয়েছি।

আমি বেচারাম ওরকে বিচকে বাবুর নিক্রামণ পথের দিকে চাওয়া মাত্র আমার মনের মধ্যে একটা ভূলে যাওয়া পুরাণো গানের ক'টা কলি মনে পড়ে গেল। এই নাম-করা গানটা হঠাৎ যেন বিক্লুত হয়ে মনের উপর উপতে পড়লো — ওবে! ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে তার বাবারে। তার বাবা খুঁজে ফেরে তার ছেলেরে। ছেলেদের ছড়াতে রূপান্তরিত হয়ে আমার এই অমৃত কলি ঘূটী মনে উদয় হওয়া মাত্র আপন মনে হেদে কেলে আমি মূথ ফেরাতেই দেশলাম যে টেলিলের উপর রাখা চিঠির ছেড়া টুকরো থেকে তু:টা ট্করে৷ উড়ে মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। আমি হাঁ হা করে উঠে তাড়াতাড়ি বাকী টকরোগুলো পেপার-ওয়েট চাপা দেওয়া মাত্র আমাদের महकाबी ऋ'त्रनवान डिएड घा उम्रा हेकरता छटी। इटन এरन দিলেন। এর পর আমি উঠে দাঁডিয়ে পাথা বন্ধ করে একটা বড়ো সাদা কাগজ টেবিলের ওপর মেলে দিলাম। তার পর এক শিশি পদের আটা নিয়ে তার সাহাথো এ ভেড। চিঠির টকরো গুলো তাদের যথায়থ স্থানে দে টে---ই চিঠির পাঠোদ্ধার করতে আমরা সচেই হলাম।

বলা বাতলা যে এই প্রটির প্রত্যেকটা অংশ আমাদের বালক ইনলরমার বেচারাম আমাদের এনে দিতে পারেনি। এই সব ট্করোর বত অংশের অভাবে বাকি অংশগুলির সাহাযে এই প্রের ফোটামুটা সার মর্ম আমাদের ধারণা করে নিতে হয়েছিল। এই প্রের উপরের অংশট্রু হতে আমরা জানতে পারলাম যে উহা মার কয় মাদ প্রের্ক কাশীপুর রাজবাটী হতে পাঠানো হয়েছে। এ প্রে তল্পের একটা অংশে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল 'ইতি তোমার বান্ধ' বেশ বুঝা যার যে উহার প্রবর্তী অংশে প্রমীলা দেবীর বান্ধবী জমিদার গৃহিনীর নামটা দস্তগত করা ছিল। এর কারন এই প্রের উপরের ট্করার বাম্দিকে লেখা ছিল 'ভাই প্রমীলা'। এর এই প্রের মধ্যকার টুকরাণ গুলির প্রাপ্ত অংশ কয়্টা একর করে আমরা নিম্নোক্তরূপ একটা স্যাচার অবগত হতে পারি।

"থুব বেশী দেরী করলে ওরও একদিন ঠাকুরপেরি মনের মত মন হবে। আমাদের ক্রমবর্দ্ধান বয়স সাজ- গোঁজ দিয়ে কতদিন আর চেকে রাথা যাবে। ওদের বুড়ো হতে ভাই এখন অনেক দেরী—তাতে এরা হচ্ছে আবার যাকে বলে পুরুষ। আর কয়েক বছর পরে ওর কি আর তোকে ভালো লাগবে। এর আগেও না একবার কে তোর বয়দের জন্ম তোকে অপছন্দ করে গেছে। আচ্ছা! আমি কলকাতায় গিয়ে এবার তোকে একটা ভালো পরামর্শ দেবো। তবে আমাদের দেই কাষ্টী ভালো করে করাতে হলে একটা সাহসী লোকেরও প্রয়োজন আছে। ভবে এ কথা ঠিক যে তোর নিজের দ্বারা দে কাষ কথনও

এই পত্রের এইটুকুই মাত্র পরিষ্কারভাবে আমর। পাঠোদ্ধার করতে পারি। এর পরের কয়েকটী টুকরোর আব আম ট্রকরোগুলো ছোট শিশুর আন আব কথার মতই কোনও অথ বহন করে না। আমরা বহু চেষ্টা করেও পত্রের পরবন্তী অংশগুলি হতে কোনও সঠিক অর্থ বার করতে পারি নি।

এই ভাবে এই ছিন্ন ভিন্ন পত্রটীর যথা সম্ভবপাঠোদ্ধারেব প্র আমার দ্ব কয়জন দ্হকারী আমার্ট মৃত ঝুঁকে পড়ে এই পত্রটীর প্রাপ্ত অংশটুকু বারে বারে পড়ে নিচ্ছিল। এই পত্রের সার্মর্ম অভধাবণ করা মাত্র আমাদের সর্বা-শরীর ঘূণায় ও ক্রোধে শিউরে শিউরে উঠছিল। একবার আমাদের মনে হয় এই অভুদ মামলার যবনিকা বেশ ভালো ভাবে উপরে উঠে গিয়েছে, আবার পরক্ষণেই আমাদের মনে হয় যে এটা এই পত্রের কয়েকটী নির্দোষ ছত্র হওয়াও হয়তো অসম্ভব নয়। আমাদের পক্ষে যা কিছু সামনে পাওয়া যায় তাকেই আমাদের মনগড়া থিওরীতে কিট্ ইন্ করবার চেষ্টা করাও তো এই এক প্রকারের একটা অপরাধ। এই পত্রের সারমর্ম সম্বন্ধে এই পত্রের প্রেরক ও প্রাপকের কৈলিয়ং নেওয়ার আগে আমাদের পক্ষে কোনও একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় উচিং হচ্ছে না। কিন্তু ঐ অন্তুদ ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবী তার অতোগুলো পত্রের মধ্য হতে বেচে বেচে মাত্র এই পত্রটীই এতে৷ তাডাতাডি ছিঁড়ে ফেললে কেন?

আমি তো আগেই আপনাকে বলেছিলাম, স্থার! আমার সহকারী কনকবাবু এইবার অন্নযোগ করে আমাকে বললে; ওদের সব কটী বাড়ীই লণ্ড ভণ্ড করে তন্ন ভাবে খানা তল্লাদী করে কেলুন। এই দেখুন এই খতি-প্রয়োজনীর প্রামাণা দ্রাটী আর একটু হলেই আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন আর দেরী না করে ওদের বাড়ীগুলো ঘেরোয়া করে ওল্লাদী করতে স্কুক্ত করে দিই, আস্থন। বড়সাহেব এই দেরীর জল্যে এখনও কৈদিয়২ চাননি এই যথেই।

হু। তুমি যা বলুছো সে কথাও অব্যাঠিক। কিন্তু তাতে কি থ্ৰ বেশী লাভ হতোও আমি ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে সহকারীকে বল্লাম, আগেই ওদের বাড়ী তল্লাস করে পাভ হতো কি না হতো তা বলা বড়ো শক্ত। এই তো দেখলে যে এ মহিলাটির এমনেতেই প্রামান্য দুবা বিনষ্ট করে ফেলার একটা পাকাপোক্ত অভাগে আছে। আমর। এব মধ্যে ওদের বাড়ী ঘেরাও করা মাত্র এই প্রথানি আরো ভালে। ভাবেই তিনি বিনষ্ট করতেন। আমর। এর একট্ পরে ওদের বাড়ী চকে দেখতাম যে মেঝের উপর একট। পোড়া দেশলাই এর কাঠি ও কয়েকটুকুর পোড়া কাগজের ছাই শুরু আমরা দেখতে পেতাম। তোমরা ভূলে যেও নাথে এমহিলাটীমহিলা হলেও শহরের একটা নাম-করা প্রতিষ্ঠান ও চালিয়ে এদেছেন। এ ছাড়। আমাদের এই অন্তুদ মামলার তদন্তের প্রথম দিনেই যদি আমর। ঐ বাড়ী ছুটো তল্লাদ করতাম তাহলে কি ঐ মোচওয়ালা ম্যানে ারবার এমনি করে ঐ শেষের পত্রটা প্রমীলা দেবী ও তার বান্ধবী জমিদার গৃহিণীর হাতে তুলে দিতেন। এই জন্তেই না আমার পুলিশি ওক রায়বাহাত্র অমুক ন্থাজি আমাদের বলতেন 'বদমায়েদদের কায়দায় ফেলতে হলে তাকে কিছুদিন ধরে ভালো করেই বাড়তে দিতে হবে। প্রথম দিকে তাদের অপরাধের পথের প্রতিবন্ধক হওয়া মানে তাদের স্কুক্তেই সাবধান করে বাচিয়ে দেওয়া। অপরাধ নিরোধ হলেও অপরাধ নিণ্যু হবে না। আমারও ভাই হচ্ছে গুরুদেবর মত দেই একটি মত। এদের সাক্ষা প্রমাণের প্যাচে ফেলতে হলে এদের আরও একটু এগিয়ে ষেতে দিতে হবে। প্রথম প্রথম ওরা দাক্ষী প্রমাণ এড়িয়ে সাবধানে 'অপরাধ করে। কিন্তু বিনা বাঁধায় সাফল্যের ও জন্ম এদের বুক এমনি ব'লে যায় যে পরবর্ত্তী কালে তারা সাক্ষাপ্রমাণের কথানা ভেবেই কাজ করে

যার। এই জন্মই না আমি বেচারামকে বলেছিলাম। ভাই ওদের বাড়ীতে থাকবার সময় দব দমই চোথ ও কান থলে কেখো। কোনও কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা দেখা মাত্র সেই দদদে একট্ অন্সদ্ধান করতে থেন তুলো না? কিন্তু আমাদের উপরকার তদারকী অফিদাররা কি তোমাদের মতই এতো গুহু কথা যে বুঝতেই চান না। পাছে বড়ো দাহেব আমাদের ডাইরী পড়ে এ মহিলা ধীয়র বাড়ী গুলো আগে ভাগে তন্ত্রাদ করতে হুকুম দিয়ে বলেন, এই জল্মে আমি আমরা ডাইরীতে এ মহিলাদেরও যে এই অন্তুত মামলার তদন্তে বারে বারে শন্দেহ করি যে কথা ঘুণাক্ষরেও আমাদের স্বারকলিপি বা ডাইরীর পাতার কোনও স্বানেই উল্লেখ করিনি।

ত। কি জানি স্থার, কোনটে স্তাি, আর কোনটা মিথো, আমার দীর্ঘ উপদেশ মূলত বক্তৃতাটি মধ্য পথে থামবে আমার অপর সহকারী স্থবোধবারু বললেন, এদিকে হয়তো বা এই অপকার্যা ঐ পাড়ারই কোনও বথাটে চোকরা ঘরে বদে বেমাল্ম আত্মগোপন করে আছে। কিংবা এমনও হোতে পারে যে এটা কোনও একটা বাহিরে পুরানো দিন তাই চোরেরই কাষ। আমাদের বেতনভুক্ত কয়েকজন পেশাদার ইন্করমারকে এই অপরাধ নির্ণয়ের কাষে নিয়োগ করা হয়েছে। এখন দেখা যায় তারা আবার কোনও আড্ডাস্থান হতে কোন এক বারতা নিয়ে আদে। যদি তাতে দেওয়া সংবাদ অনুধানী কোনও বামাল গ্রাহকের বাড়ী ভলাস করে ঐ মহিলাটি সেই অপ্রত ভ্যানিটীব্যাগ ও কয়েক ফাইল ভিবোলের শিশি বেরিয়ে পড়ে তাহলে তো ঐ নির্দোষ মহিলাদের অহে তৃক-ভাবে সন্দেহ করার হল্যে আমাদের আপশোষের তো আর সীমা থাকবে না।

আমার দহকারীর মতন আমবাও এই একই বিধয়

সন্দেহ মধ্যে মধ্যে আমার মনে যে না আগত তাও নয়।

এই দব বিষয় চিন্তা করতে করতে আমি মধ্যে মধ্যে

চমকেও উঠতাম। কিন্তু আমার পুলিশি ইনিষ্টিটিউট্
আমাকে অভয় দিয়ে তথুনি বলে উঠেছে না না। তা

হতেই পারে না, আমি ঠিক পথেই তদন্ত করছি। তবুও

আমি আমার এই দহকারীর ন্যায় এই একই থাতে চিন্তা
করে কয়েকজন পেশাদারী পুরানো চোর ইনফরমারকে

ভেকে ওথানকার পুরানো পাপী ছিল তাইদের মধ্যে যে এই বিষয়ে পুঙাাহুপুঙারূপে অহুসন্ধান করতে না বলেছিলাম তাও নয়। কিন্তু তথনও পর্যান্ত এই রূপ এক ঘটনা ওদের কাউর দারা ওথানে সমাধা হয়েছে বলে কোনও সংবাদই তো এযাবং তাদের কেউই এথানে সংগ্রহ করে আনতে পারলে না।

'এখনও যে আরও একটা রহস্তের মীমাংসা করা আমাদের বাকী রয়ে গেল, স্থার! আমাদের বেচারামের দেওয়া একটা প্রায় অদ্ভুত সংবাদটী আপনি মন দিয়ে শুনেছেন কি ? আমার এক সহযোগী আমাকে উদ্দেশ্য করে এইবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা ওদের ঐ গোঁফ-ওয়ালা ম্যানেজার এবং আরও অন্যান্ত সূত্রে তো শুনেছিলাম যে কাণীপুর ষ্টেটের ছোট তরফ চক্ষবিশারদ ডাঃ স্থরজিত রায়ের সঙ্গে ওদের ঐ বড় তরফের বাবুদের সম্পর্ক হচ্ছে যাকে বলে একেবারে অহি-নকুলের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সেই ত্বমণটীকেই এঁদের দলের একজন এই বিনষ্ট চক্ষ ছেলেটীর চিকিংসার জন্ম ডেকে এনেছিল ঝগড়া, না বড়তরফকে না জানিয়েই প্রমীলা দেবী এঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন। কিন্তু এদিকে বেচারামের কথা সভিত্য হলে তে৷ কাশাপুবের বড় তরফের বড় গিন্নি নিজেই তার বান্ধনী প্রমালা বেবীর ১ক্ষে এই চিকিৎসার সময় রোগীর পাণের ঘরে অবেক্ষা করছিলেন। তাহলে এঁদের ত্বনারই কাণাপুরের বড় তরফের কর্তাদের অগোচরে তাদের এই জ্ঞাতি শত্রুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে না'কি !

আমিও যে এই সব বিষয় ভাবিনি তা'ও নয়, হে! আমি আমার সহকারীদের আস্বস্ত করে উত্তর করলাম, এই জন্তেই আমার বােদ হচ্ছে ওঁরা তৃজনে পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে ঐ সময় ল্কিয়ে বসেছিল। খুটব সম্ভবতঃ ডাঃ স্বরজিত রায়ের জানা নেই যে প্রমীলা দেবী স্বয়ং এই বাড়ীতে থাকেন। এই বিষয় ঘুণাক্ষরে টের পেলে নিশ্চয় এঁদের এই আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন। এ'ছাড়া স্বরজিত রায়কে এখানে ধোঁকা দিয়ে 'কল্' দেওয়া ভিন্ন এঁদের অহ্য কোনও উপায়ও ছিল না। এর কারণ এই যে কলকাতায় এখন ইনিই ক্তিম চােখ বসানের বিষয়ে একন

মাত্র বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্ট। আমাদের প্রমীলা দেবী বোদ হয় এইবার হত চক্ষ্ যুবকটীর সোণে কার্চের চোথ বিদিয়ে তাকে নিয়ে পুতুল থেলা থেলবেন আর কি!

আমরা এই সময় থানার আফিদে বদে এইরপ বহু সম্থবা ও অসম্ভাবা বিষয়ে আলোচনা করছিলাম; এমন সময় চোথ মুথ লাল করে হাঁলাতে হাঁলাতে আমাদের বেচারাম ওরকে বিচকে বাবু থানায় এদে উপস্থিত হলো, এর পর দে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ধপাদ করে সামনের একথানা চেয়ারে বদে ছুঁপিয়ে ছুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমরা সকলে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে ভাবলাম আরে! এ আবার কি ? বেচারাম তথনও ছই হাতে মুথ চেকে ছুগরে ছুগরে কাঁদিছিল।

'আমি-ই আমি-ই চো-ওর আমি চোওর আমি তাহলে চোর'—আমি তার হাত ছটো তাব মথ হতে সম্বেহে সরিয়ে দেওয়া মাত্র বেচারাম অক্যারে কেঁদে উঠে বলে উঠলো, 'আর! আমার বাবা, পিসিমা ও পিসেমশাই আর পাড়ার লোক তো একদিন জানতে পারবে আনি চোর। এর পর আর আমার মরে যাওয়াই ভালে।। আজকে একট আগে স্বরজিত ডাক্তার এসে ওদের এরোগাঁর চোথে কাঁচের চোথ বসিয়ে গেল। এই গোলমালে ও ছুটাছুটীর স্থ্যোগে আমি ওদের এ কেঁটে আলমারীর মাথা হতে উপ করে প্রমীলা মায়ের ভ্যানিটা ব্যাগটা তুলে নিয়ে এথানে চলে এসেছি। কিন্তু আর এই তো চুরি। এর চেয়ে ডাকাতি করাও যে ভালো ছিল।

এঁয়া বলো কি ভূমি ? কৈ কৈ, কৈ সে ভ্যানিটা বাগে; আমি শশবাস্ত হয়ে উঠে বেচারামের দিকে বাঁকে পড়ে তাঁর কাধ তুটো ধরে ঝাকুনি দিতে দিতে বলে উঠলাম, 'ওর ঐ ভ্যানিটা বাগেটা কোঞায় তুমি এনেছো। কৈ ওটা তাহলে আমাদের দাও। এতে তুমি অহা দব চোরেদের মত চোর হতে যেতে কেন ? এটাকে আমরা চুরি না বলে গোয়েন্দাগিরি বলে থাকি। যুরোপ হলে প্রাইভেট গোয়েন্দা বুরোতে তোমার একটা বড়ো চাক্রা হয়ে যেতো। এথন কৈ দাও আমাদের সেই ভ্যানিটা ব্যাগটা।

আমাদের সমবেত চেষ্টায় বোঝাবার গুণে বেচারাম বেধ হয় তার মনের শাস্তি পুন্রায় ফিরে পেয়েছিল। সে

ন্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষা আমাদের দিকে চেয়ে বুঝতে চেঠা করলো আমাদের এই সব সাহ্বনার বাণীর মধ্যে সত্যই কোনও সতা নিহিত আছে কিনা। তারপর ধীরে ধীরে তার কাপড়ের তলা দিয়ে তার গেঞ্জার মধ্যে ছাত চালিয়ে দিয়ে আমাদের বিমুদ্ধ করে তার চরি করে আনা প্রমীলা দেবীর সেই ব্যাগটা বার করে সেটা আমার হাতে তলে দিলে। আমি আর একট দেরীনা কবে ছাচ কুক বক্ষে তাড়াতাড়ি দেই ব্যাগটী খুলে তার ভিতরকার দ্রব্যাদি পরীক্ষা করতে স্থক্ত করে দিলাম। আমাদের নিতান্ত দৌভাগাক্রমে গোঁফ ওয়ালা ম্যানেজার কর্তৃক ডাকাতি করে আনা দেই তুগভ পত্রটী আমাদের বেচাবান কতুক চরি করে আনা এই ভাানিটা বাাগের মধ্যে তথনও মজুত ছিল। মাল্লের ভাগ্রাের হয় নদীর ক্লের মত হয়ে থাকে ! তাই এরা এক কল ভাঙ্গার মঙ্গে সঙ্গে অপর কল গড়ে দেয়, প্রমীলা দেবীর তভাগাত্রমে এবং আমাদের সৌভাগাত্রমে এই মামলার একটা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এতে স্থ্যন্ত আমরা পেরে গেলাম। আমি কম্পিত হস্তে এই প্রথানি গুলে প্রথমেই দেখলাম যে এর কোনও একটি অংশ বিচ্ছিন্ন আছে কিনা। ই। ঐ পত্রের একটা ছোট অংশ ছেড়াই দেখা গেল বটে। এরপর আমার আর বুঝতে বাকা থাকে নি যে পত্রের ঐ না'পা ওয়া অংশটী হাওড়ার আহত অমিক নেতার হাতের মুঠোর মধোই থেকে গিয়েছিল। এর পর আমরা সকলে মিলে এই প্রতীর পাঠোদ্ধার করে খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠেছিলাম। এই অতি প্রশোজনীয় প্র**টীর** ভুবভ একটা প্রতিলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করে **দেওয়া** হলো ৷

এই পত্রে উপরে—'নীহার ভাই' বলে সদোধন করা হয়েছিল এবং এই পত্রের তলদেশে দস্তথত করা ছিল— 'তোমারই' প্র--

"নাণি ভেবে দেশলাম যে তোমাকে আর আমি কষ্ট দেবো না, এই অম্লা অবরূপ সম্প্রীতির ঘণায়থ ম্লা আমি দিতে চাই। আর আমি অলার মরীচিকার পিছন পিছন ছুটবো না। কিন্তু এখন আমাদের মিলনের এই একমাত্র প্রতিবন্ধকটাকে দ্ব করে দিতে চাই। এতদূর ' আমাকে নামিয়ে সেদিন তার শেষ ক্যা বলে দিলে। যদি এর একটা বিহিত তুমি ক্রতে পারো তাহ'লে জানবে আমি তোমারই, নচেং আমি পূর্বের মতই আজীবন খার কাফরই থাকবো না। তুমি কাল সকালে এসো এথানে একবার। আমি তোমার সঙ্গে একটা এই বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ করতে চাই। কিন্তু এই কাষে তোমাকে কঠিন নির্মাম ও হিংস্র হতে হবে। যে চক্ষ্ণ দিয়ে আমাকে ও কুংদিত দেথে ও ব্রে আমাকে অবমান করে প্রত্যাখ্যান করেও আবার এখানে স্থামা যাওয়া করতে চায় তার সেই চোথ তুটো ভগবান খেন কাউকে উনলক্ষা করে হরণ করে নেন। তুমি এখানে এসে পরামর্শ করার পর আমাকে পাওয়ার থোতুক স্বরূপ তোমার কাছে আমি একটা অছুত ভিক্ষা চাইবে!। এই থোতুকটী দেবার জত্যে অবশু তোমার পয়দা থরচের কোনও প্রয়োজন নেই। আমাকে তোমার সাহদ দিয়ে ও প্রতিশোধ নিয়ে তুমি জয় করে নাও এইটুকুই শুধু আমি চাই।"

এই পত্রটি যে নবীন নামক কোনও ব্যক্তিকে লেখা হয়েছে তা পত্রের উপরকার শিরোনামা হতেই বৃঝা যায়। কিন্তু পত্রের প্রেরকের নাম শুরু 'প্র' হতে এই পত্র যে প্রমীলা দেবীই পাঠিয়েছে তা বলা যায় না। এ'ছাড়া তুজন নবীন সরকার থাকাও অসম্ভব মনে হয় না। সাধারণ ভাবে এই পত্রটীর সারমর্ম হতে মাত্র অন্ন্যান করা থেতে भारत रय এই नौहात नामक वाक्टिक अनुक करत उथान ভাকিয়ে পাঠিয়ে তাকে দিয়েই ঐ আহত যুবকের চক্ষু হুইটী বিনষ্ট করে দেওয়। হয়েছিল। এখন যদি প্রমীলা দেবীর গ্রাম সম্পর্কিত ভ্রাতা এবং পূর্ব্ব প্রেমাপদ এই তুই নবীন সরকারের অভিন থাকে তাহলে এদের কোনও জন এই সাংঘাতিক কার্য্য সমাধা করলো। তবে এই পত্রটী প্রমীলা দেবী নিশ্চয়ই প্রাপককে ডাকে পাঠান নি। এটা ডাকে পাঠালে পোষ্টাল ষ্ট্যাম্পদহ থামটা কারুর না কারুর কাছে পাওয়া যেতো। যতদূর বুঝা যায় যে কোনও লোক মারদৎই এই পত্রী গ্রাহকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। প্রমীলা দেবী নিজে যে এটা তার কাছে দিয়ে আদেন নি তো বটেই! এতে এই পত্র পাঠাবার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যেতো। তাই যদি হয়, ত'াহলে এই পত্রটী ্র 'প্র' দেবী কার মারফৎ ডাকে পাঠাতে পেরেছিলেন। আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে এখুনিই এই পত্রটী সম্পর্কে প্রমীলা দেবীর উপর হামলা বা হৈচৈ না করে প্রথমে এই

পত্রবাহকটীকে যে করেই হোক খুঁজে বার করতে হবে।
এই পত্রবাহকটী খুঁজে বার করতে পারলে দেই ব্যক্তি
আমাদের এই অভুতমামলার একজন অন্ততম সাক্ষীও হতে
পারবে। ইনি তথন হবেন এই পত্রপ্রেরক ও পত্রপ্রাপকের
মধ্যে হবেন একজন আইনসন্মত সংযোগ সাক্ষী। এ'ছাড়া
এই পত্রটীর লিপিকা প্রমীলা দেবীর হস্তাক্ষরেই যে লেখা
হয়েছে তা সর্লাগ্রে প্রমাণ করে তবে এই সম্পর্কে কোনও
এক স্থির দির্নান্তে আসা সম্ভব হতে পারে। হঠাং এই
সমন্ন বেচারামের গলার স্বর কানে আসার আমার এই
সব আজে বাজে চিস্তাজাল ছিল হয়ে গেল।

এথন স্থার ওরা এই চুরির জন্মে এই থানা পুলিশ করবেনাতো। ওরা নিশ্চয়ই এখন আপনাদের সাহায়ে এই ভানিটী বাগে উকার করবার চেপ্তা করবে, এইরূপ আইন ঘটত প্রশ্ন আইন না জেনেও বেচারাম অতর্কিতে তুলে আমাকে উদ্দেশ করে বললো, 'এর পর তো আর আমার ওদের বাড়ী কিরে যাওয়া চলে না। ওরা আমাকে সন্দেহ না করলেও আমি আর এ বেইমান মুখ ওদের কাছে দেখাতে পারবো না।

হুঁ! তোমাকে ওরা যে খুব বিশ্বাদ করতো দে কথা ঠিক। তুমি ওথানে কিরে গেলে হয়তো ওরা এই চুরির জন্ত তোমাকে দন্দেহ না'ও করতে পারতো। তবে তুমি অবশ্য ওদের চাকগীতে আর ফিরে না গেলে ওরা তোমাকেই হয়তো এই চুরির জন্ম দদেহ করবে। তবুও আর আমি ওদের ওথানে কিরে যেতে বলবো না', আমি ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করে সকল দিক বিবেচনা করে আমাদের এই উপকারী ছোট বন্ধু বেচারামকে বলল।ম, 'এই মাদ হতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তোমাকে সরকার থেকে কয়েক মাদ বিশ টাকা করে মাদিক বেতন দেওয়া হবে। এ'ছাড়া আছই আমরা তোমাকে এথানকার একটা যুরোপীয় ফার্মে মেকানিকস্ শেথার জন্ম ভর্ত্তি করে দিচ্ছি। তবে তুমি তোমার পিসেমশাই-এর বাড়ীতে থেকেও ঐ বাড়ীর পিছনকার ঘুরা পথে কিছুকাল যাতায়াত করো। তা না হলে আমার আশকা হয় যে এর পর তোমারও কোনও না কোনও একটা বিপদ হতে পারে। হাঁ! কিন্তু প্রত্যেক দিনই তুমি আমার দঙ্গে রাত্রের দিকে একবার করে দেখা করতে ভূলো না। সম্ভব হলে তোমাকে আমি

এই থানাতেই রেথে দিতাম। কিন্তু তাতে আবার অন্ত অনেক কথা উঠতে পারে, এই যা—

আমি কোনও শক্ত তর কোনও দিনই করি না স্থার,
আমার এই দাবধানী বাণী গুনে বেচারাম উত্তর করলো।
আমি গুরু তয় করি অপবাদের। ওরা এতে। আমাকে

যয়— আতি করা দত্তেও আমি তার মর্যাদা দিতে পারলাম
না। এ ছঃথ স্থার আমার মরার পরও বোধ হয় যাবে না।
এই মহাপাপের জন্ম প্রতিদিনই আমাকে আমার প্রাপা
শান্তির জন্ম অপেক্ষা করতে হবে।

আমি বেচারামের এই প্রত্যুক্তর শুনে মনে মনে একট্ হাসলাম মাত্র। বেচারা অবোধ বালক নিজেকে এখনও এক জন তুঃসাহদী কর্ম ঠ মাছুর ভাবে। কিন্তু সে জানে না যে কাশীপুরের জাত-জমিদারদের ঐ গোঁক ওয়ালা মাানেজারের কর্মতংপরত। ও বৃদ্ধিমন্তার কাছে ও এক জন শিশু মাত্র। এখন ওকে এই দব সন্থাব্য দম্বাপনার কবল হতে সর্পরতোভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন অ মানের উপর বর্তিয়েছে। আমি বেচারামকে নানা ভাবে বৃষ্পিয়ে তার হাতে জোর করে পঞ্চাণটা টাকা ওঁজে দিয়ে থানার এক সশস্ত্র সার্কেটের জিয়ার বাঁকা পথে তার বিশেমশাই এর বাড়ীতে পাঠিরে দিরে সহকারীদের সঙ্গে এইবার এই অভুত সামলার বাকী তদন্তগুলি সংক্ষে আলোচনার রত হলাম।

## প্রিবার প্রিক প্র

#### শ্রীক্রময়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

১৯০১ সালে ভারকের লোক সংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৫০ লক্ষা চাচাচ্য তারিখে লোকসভায় যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে. তাতে জানা যায় যে পূর্বের করাদী ও পর্তৃগীত অধিকৃত অঞ্লপ্তলো ধরে গত আদমস্থমারি অকুষায়ী ভারতের মোট জন সংখ্যা ২১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা বোর্টের চেয়ারমাান ডাঃ স্থালা নারার ২৯।৭।৬২ ভারিখে কোলকাতায় বক্তা প্রসঙ্গে বলেছেন ভারতে জন সংখ্যা-বৃদ্ধির হার থুবই উদ্বেগজনক। এই দেশে প্রতি বছর শতকরা ২০১৫ হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং এইভাবে জনদংখ্যা বৃদ্ধিপেতে থাকলে ১৯৭৬ সালে ভারতের লোক-সংখ্যা ৬২ কোটির বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। এতে বুঝা মাচ্ছে যে ভারতের জনসংখ্যা অম্বাভাবিক ভাবে বেড়ে চলেছে। ১৯৬১ দালের জনগণনা মহুদারে ভারতে প্রতি वर्गमाहेरल 8 - ५ जन त्नाक वाम क्रत । खु छताः वर्डमान হারে যদি জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, তবে ১৯৭৬ সালে গিয়ে প্রতি বর্গ মাইলে ৫৭২ জন লোককে বদবাদ করতে হবে।

খেষাথেষি বসবাদের ফলে দেশবাদীদের শরীর অক্সন্থ হয়ে পড়বে। এ ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির আর একটি কুফল দেখা যাছে যে, লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে জানিসপত্রের চাহিদা বাডছে এবং চাহিদার অতুপাতে দেশে উংপাদন না থাকার দ্রাম্না দাপে ধাপে বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই নিত্যপ্রয়োজনীর জিনিসপত্রের মূল্য শতকরা ৫০ জন দেশবাসীর ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে এবং অনেক মদাবিত্র ও দরিদ্রপরিবারে অন্ধাহার ও মধ্যে মধ্যে আনাহারের খবরও বর্তমানে শোনা যাছে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনার যদি এখন পেকে লোকসংখ্যাকে আরত্রের ভেতর আনবার ব্যবস্থা করানা যায়, তবে অভাব, অনটন, অন্ধাহার ও আনহারে মৃত্যুছাড়া ভারতবাসীর গত্যন্তর থাকবেনা। আর এই জন সংখ্যাকে আরত্তর ভেতর আনবাত হলে "পরিবার পরিক্রনা নীতি" গ্রহণ একান্থ প্রয়োজন।

স্বাধীন ভারতে অর্থাং হিন্দুরাজাদের শাসনকালে সাধারণ ভারতীয় নরনারীরা "পরিবার পরিকল্পনা" কি জিনিস জানতো না, তবে তারা ধম তাবাপন ছিল এবং বিবাহিত নরনারীরা ২।৩টি সন্থান জন্মের পর সংযত জীবন যাপন করতো। কলে সে গুণা তথন কম এবং দেশের থাতোং-পাদনের সীমারেথার ভেতর ছিল বলে সে গুণা সমস্ত জিনিসপত্রের মূল্য থিবই সন্তা ছিল। সে গুণা রিনিসপত্রের মূল্য কিরপ ছিল এবং বৃর্ত্থান গুণা লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জিনিসপত্রের মূল্য কিরপ হেল এবং বৃর্ত্থান গুণা লোক সংখ্যা বৃদ্ধির তালিকা হতে বঝা যায়।

হিন্দুরাজ্বে (কৌটলোর আমলে) বর্ত্তমানে (মোটাম্ট) চাউল প্রতিমণ ৫ ভাষ্রপণ বা এক আনা वा शाव ५ >000 ঘুত ব ১২ আখা ৩২ ৽৻ বা প্রায় ১ আনা ডাল ७२् চিনি বা প্রায় ১০ আনা 88 কাপড ১ থানি ১ 1 ্ আনা 9.

দেরপ অন্নান্ত নিতা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মৃল্যও সস্তা ছিল, ধা বহুমান হলাকীণ ভারতের নরনারীর পক্ষেকস্পনা করাও সম্ভব নয়। তার ওপর বর্ত্তমান যুগের ধ্র্ত্ত ব্যবসায়ীদের মত সে যুগের ব্যবসায়ীরা থাতে ভেজাল মেশাতেও জানতো না। অর্থাং অতীতে ভারতবাসীরা নিশ্চিন্তে ত্'বেল। পেটভরে ভেঙ্গাল্থীন থাতাপ্রা থেতে পারার কারণ হল দেশের জনসংখ্যা অল্প ও থাতোংশাদনের সীমার ভেঙ্গ ছিল এব ব্যবসায়ীরাও সং ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতের জনসংখ্যা থাতোংপাদনের সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়ায় আমাদের এই তৃদ্ধশা ও থাতাভাব। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্থী সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে জনসংখ্যার আধিকাই ভারতের অন্যতম সমস্তা কথাটি খুবই স্বতা।

আমাদের দেশের মত পৃথিবীতে আরও অনেক দেশ আছে, যে সমস্ত দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্প্রার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সমগ্র বিধে জনসংখ্যাকে আয়তের ভেতর আনবার জন্ম পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। অন্যান্ত দেশ এই সমস্যা সমাধানের জন্ম কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছে, সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। ১৯৫৮ দালের বার্ষিক রিপোট্র দেশা যায়,

মার্কিণ যুক্তরাথ্রে পরিবার পরিকল্পনার কাজ নানাভাবে এগিয়ে চলেছে। দেদেশে বছলোক নিয়মিত ভাবে ক্লিনিকে আসছেন এবং বছ আবেদন প্রভাহ জনা হচ্ছে সাহায্যের জন্ম। জনসাধারণও এই কাজে নানাভাবে উংসাহ দেখাছেন। লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় কিছুকাল পূর্বে যে হিসাব বের হয়েছিল, তাতে জানা যায়, যুক্তরাথ্রের লোক সংখ্য প্রায় ১৭৯,৫০০,০০০ জন। গত দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ২৮ লক্ষ।

পৃথিবীর আর একটি উন্নত দেশ বুটেনেও পরিবার পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করার বিশেষ চেষ্টা চলছে। শোনা যায়
১৯৬০ সালে ৩৪০০০০ লোক পরিবার পরিক্রনা কেন্দ্রে
যাতায়াত করেছেন। এই রকম কেন্দ্রের সংখ্যা সেখানে
গত বছর ছিল ২৯২টি, বর্তুমানে আরও অনেক বেড়েছে।
আফ্রিকার মত অন্তরত দেশের নরনারীরাও বর্তুমানে
এই পরিক্রনার প্রয়োজনীয়ত। উপলুক্তি কর্তুহেন।

১৯৪৭-৫৬ দালের মধ্যে জন্মহার আশ্চর্যারকমে কমে গেছে জাপানে। বিলপে বিয়ে—ও বিজ্ঞান দম্মত উপায় আলপন করে জাপান লোকদংখ্যাকে আরতের মধ্যে নিয়ে এদেছে। জাপানের অধিকাংশ পরিবারই এখন তুইটি দম্ভান নিয়ে দয়্তই। ১৯৬০ দালে জাপানের জনকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিবার পরিকল্পনার কর্মস্তবী আরও বিস্তৃত করেন এবং বৈক্লানিক পদ্ধতি প্রয়োগ দয়দ্দে ৩৫৭২টি গ্রাম ও সহরে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা করেন।

ভারতের পরিবার পরিকল্পনার কাজ জত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ভারতের পরর এই নীতি অন্থারে কাজ চলছে। পশ্চিম বদ্ধ সরকারও এই রাজ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সদক্ষে জনগণকে শিক্ষা ও পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এই পরিকল্পনা অন্থায়ী সহর ও পল্লীঅঞ্জলে পরিবার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং তা আরও বাড়াবার চেষ্টা চলছে। পরিবার পরিকল্পনা থাতে টাকা বরাদ্বের পরিমাণ, কয়টি কেন্দ্র ইতিমধ্যে পোলা হয়েছেও ভবিষ্যতেও হবে, তার একটা মোটাম্টি হিসাব নিয়ে দেওয়া হল।

পরিবার পরিকল্পনা থাতে তৃতীয় পাঁচশালা যোজনায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং সমগ্র দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যস্চীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়

পরিকল্পনার কার্যসূচী অন্তুদারে ভারত সরকার চার প্রকারের ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছেন ৷ যথা, (১) শহরাঞ্জীয় ক্লিনিক, (২) প্রাথমিক স্বাস্থা কেন্দ্র সমূহে ক্লিনিক, (৩) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ক্লিনিক ও (৪) ভ্রাম্যমান ক্লিনিক। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই যাবতীয় জেলা মহকুমা ও কলিকাতার হাস্পাতালগুলোতে ৫৩টি সহরাঞ্চ লীয় কেন্দ্র তৃতীয় পরিকল্পনা কালে স্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৮০টি। ততীয় পরিকল্পনাকালের শেষে এই-রূপ কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ২৫৫টি পর্যান্ত হওয়ার আশা করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্দ্র গুলোর (৫৫টি পল্লী ১৯টি শহরাঞ্জীয় ) সহিত্যক্ত ৭৪টি ক্লিনিক স্থাপিত হয়। ১৮১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহিত একটি প্রস্থৃতি ও শিশুকল্যাণ এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র রাথবার জন্ম স্থির করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পন। কালের শেষে পশ্চিমবঙ্গে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৩৭৩টি। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে আরও ১০০টি কেন্দ্র স্থাপিত হবে। ভারত সরকারের ততীয় পরিকল্পনার কায-সূচী অনুসারে এইরূপ ৪৭৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রত্যেক-টিতে একটি প্রস্থৃতি ও শিশুকল্যাণ এবং পরিবার পরি-কল্পনা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ১৫টি জেলার প্রত্যেকটিতে এবং কোলকাতার জন্ম একটি মোট ধোলটি ভামামান ক্লিনিক খোলা স্থির হয়েছে। এতে বুঝা যায় পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার কাজের ওপর কত বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমনঙ্গের মত ভারতের অক্যান্ত প্রদেশেও পরিবার পরিকল্পনার কাজের ওপর নিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

তবে এই দেশে পরিবার পরিকল্পনার কাজ দিম্গী
নীতিতে চলছে বলে কেও কেও অন্সান করেন।
সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই, যে হিন্দু সমাজে লক্ষ
লক্ষ হিন্দুমেয়ে জঘন্ত ও মানবধর্ম বিরোধী পণপ্রথার
অভিশাপে অবিবাহিতা ও সন্তানহীনা থাকতে হয়; যে
সমাজে বিধবা, চাকুরে ও ব্রন্ধচারিণীর সংখ্যা যথেষ্ট, যারা
অবস্থার চাপে সন্তানহীনা থেকে হিন্দুসংখ্যা হাসের পথ
তৈরী কচ্ছে, সেই হিন্দু সমাজেই পরিবার পরিকল্পনার
নীতি জ্বন্ত প্রদার,লাভ করছে। অথচ যাদের সংখ্যাবৃদ্ধি

পরিণামে অবশিষ্ট ভারতকেও পাকিস্তানভুক্ত করবার সম্ভাবনা, তাদের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা নীতি প্রসারের চেষ্টা করতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। এই সম্পর্কে "আমরা বাঙ্গালী" নামক একথানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

"কিছুদিন হইল নেহেক সরকারের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত নাই। বড় বড় শহরগুলিতে ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনা সফলতার পথে অগ্রসর্মান। জন্মের হার সহরাঞ্চলে প্রায় স্থিতা-বস্থার পর্যায়ে আসিয়াছে বলিয়া সরকারী কভারা নিজ কর্ম-গর্বে গরিত হইয়া উঠিতেছে।

পরিকল্পনা মত যদি ক্রমশঃ লোকসংখ্যা নিয়ন্থন সকল হইরা উঠে, তাহাতে ভবিজতে ভারতের বৃহং জুই সম্প্রদায়ের অধিবাদীদের সংখ্যা কি অভপাতে গ্রাম বৃদ্ধি হইবে, তাহা হৃদয়ক্ষম করিলে আমর। সহজেই বৃদ্ধিতে পারিব যে সরকারের এই কল্যানকর (!) প্রচেষ্টার পরিণতিতে ভারতে আর এক পাকিস্তান প্রদার সহায়ক হইবে।"

এটিকে আমরা দেখিতে পাই যে সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কার্য ক্রমশ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মহলে গ্রহণীয় হইয়া উঠিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে আরও বেশী ব্যাপ্ত হটবে এট পরিকল্পনা। কিন্তু আমরা থতদর জানি তাহাতে দেখা যায় যে মুসলমান ধনাবলম্বীদের ধর্মবিশাদে আঘাত হানা হইবে, এই ছুংমার্গ তুলা ভয়ে পরিবার পরিকল্পন। ই সম্প্রদায়ের দোরে মাথা কুটিয়া নিরিয়া আসিতেছে। দলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা যেখানে বংসর বংসর কমিতেছে বা স্বিতাবস্থায় দাঁডাইয়াছে সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকবৃদ্ধি যথা প্রবং থাকিয়া থাইতেছে। ইহার উপরে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মুদলমান সম্প্রদায়ের যে কোনরূপ ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিতে শাহ্দী না হওয়ার উক্ত সম্প্রদায়ে বহু বিবাহ প্রথা চালু রহিয়াছে পূর্ববং। অপরপক্ষে "হিন্দ কোড 'বিল' চালু হওয়ায় দে স্থোগ হইতে হিন্দু সমাজ বঞ্চিত। এবং এক বিশাহেই তাঁহারা (হিন্দুরা) কি ধর্মের দিক দিয়া কি কচির দিক দিয়া সন্তুষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন

এই যে হিন্দু সম্প্রদায় যখন পরিবার পরিকল্পনা ও একবিবাহ প্রথা গ্রহণ করিয়া লোক বৃদ্ধিকে সংযমের তথা আইনের বেড়া দিয়া সামিল করিতে ব্যস্ত,—সেই অবসরে মৃদলমান সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ধাক ধাক করিয়া বর্ধিত হইয়া চলিতেন্তে

আমরা ভারতের হিন্দু জনসাধারণকে এই সর্বনাশকর দ্বিমুখী নীতি সম্পর্কে অবিলপে সচেতন হইতে
অন্ধরোধ জানাই এবং সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বলি
যে, তাঁহারা যদি অবিলপে এই নীতির প্রতিবাদ করিতে
অগ্রপর না হন, তবে অন্ব না হইলেও স্থান্ত ভ্রিয়াতে
লোকসংখ্যার আন্থপাতিক হিসাব সমূথে তুলিয়া
মুদলনান্ত্রণ মানিয়া লওয়া ছাড়া গতান্তর থাকিবে না।"

স্কুত্রাং যে দিনুথী নীতিতে পরিবার পরিকল্পনার কান্ধ ভারতে এগিয়ে চলেছে, তা দেশের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশা করবে এবং অদূর ভবিয়তেে ভারতের আরও কিছু অঞ্চলকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট ও পাকিস্তান-মৃক্ত করবে। অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশনমূহ নিয়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার কাহিনী যার। জানেন এবং সেই পাক-শাসিত অঞ্লে হিন্দের তুদশার কাহিনী বাঁরা এখন গুনিতেছেন,তারা উক্ত অন্থানকে হেদে উড়িয়ে দিতে ও মুসল্মান সংখ্যাবৃদ্ধিতে আতংক বোধ না করে পারবেন না। মুদলমান দংখ্যাবৃদ্ধির কুফল দাধারণ ভারতবাদীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, কিন্তু বাদের আমর। ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্ম পাঠিয়েছি, তাঁরা ইহা উপলব্ধি করতে পারছেন না। এ ভাশুভারতবাদীদের জ্ভাগোর কারণ নয়, ভারতেরও ছুভাগেরে কারণ। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের দক্ষে দক্ষে লোক বিনিময় হয়ে গেলে মুদল্যান সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ম আমাদের ছন্চিন্তা করতে হতো না, পাকিস্তানই স্বামীদের জন্ম তথন মাথা ঘামাতো। কিন্তু দেশভাগের দঙ্গে লোক বিনিময় না হওয়ায় অবিভক্ত ভারতের যে সম্ভার জন্ম ভারত বিভাগ হয়েছিল, সে সম্পূর্ণ এখন ভারত ইউনিয়নেও বজায় আছে। ৩৭ তা নয়, - আমেরিকান মত্রে বলীয়ান পাক্স্থান নিতা গুপুচর পাঠিয়ে—ভারতীয় একশ্রেণীর মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও পাকিস্থানের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির জন্ম অহপ্রেরিত করছে।

আর আমাদের নেতারা মৃদলমান দংখ্যার্কিতে উদাসীন থাকায়, Hindu Code Bill এর স্থলে Indian Code Bill পাশ করে দকল ধর্ম দম্পদায়ের ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ না করায়, মৃদলমান দংখ্যা জ্বুত বেড়ে চলেছে। আদামে বাঙ্গালী হিন্দুদের বাদ দিলে আজ মৃদলমান সংখ্যা শতকরা ৫৬ জন্। পশ্চিমবঙ্গের দর্বত্র, বিশেষতঃ সীমান্ত অঞ্চল মৃদলমান দংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্থ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল দেনের মতে গত ১০ বছরে ভারতের জনসংখ্যা ৮ কোটি র্দ্ধি পেয়েছে। এই ৮ কোটির মধ্যে মৃদলমানদের দংখ্যা বৃদ্ধির হায়, ভারতীয় নাগ্রিকের ছন্ন বেশে ভারতীয় অঞ্চলে যে দমস্ত পাকিস্থানী মৃদলমান বদনাদ করছে তাদের সংখ্যা কত জানতে পারলে ভাল হয়। যতদ্র মনে হয়, মৃদলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা এবং লক্ষণক্ষ পাকিস্থানী মৃদলমানদের ভারতে মন্ত্রেরণ ও বদরাদের ফলে জন সংখ্যা এত অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

যা হোক্, আমরা ভারতের কল্যাণকামী এবং দেশের জনসংখ্যা হাদের জন্ম পরিবার পরিকল্পনার প্রদার কামনা করি। ভারতবাদীদের বাঁচতে হলে এই পরিকল্পনা সকলে গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং পরিবার পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করলে নিজেদের তো মঙ্গল হবে দেই দঙ্গে দেশেরও অশেষ কল্যাণ হবে। আর পরিবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্ম, তথা জনসংখ্যা হাদের জন্ম নিম্নিখিত ব্যবস্থা গুলো বাঞ্জনীয় মনে করি।

- (১) ভারতের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের পুরুষদের ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করা। ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতে জন্মহার শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ হ্রাস প্রয়োজন। কিন্তু দেশ থেকে বহুবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করতে না পারলে জন্মহার শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস সম্ভব নয়।
- (২) পাকিস্থানী মৃদলমান অন্থ্যবেশকারীদের পাকি স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় অঞ্জলে পাকিস্থানী মৃদলমানদের অন্থ্যবেশ বন্ধের জন্ম পাকিস্থান দংলগ্ন ভারতীয় অঞ্জল থেকে মৃদলমানদের দেশের অভ্যন্তরে দরিয়ে দেওয়া। কারণ ভারত দীমান্তের একশ্রেণীর মৃদলমানদের দহায়তায় লক্ষ লক্ষ পাকিস্থানী মৃদলমান ভারতে এদে পাকাপাকিভাবে বদবাদ করছে ও ভারতের জন সংখ্যা অস্থাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে ভুলেছে।

উক্ত প্রস্তাব তৃটি কোন ভেদবৃদ্ধি প্রণোদিত নয় অথবা মৃদলমানদের প্রতি কোনদ্ধপ বিদ্বেষ স্থাইর উদ্দেশ্যেও নয়। এইরপ প্রস্তাব অক্যান্ত ভারতবাদীরা তো সমর্থন করবেই, যে সমস্ত মৃদলমানরা দিজাতিতত্ত্বর ভিক্তিতে ভারত বিভাগকে ঘণা করে, ভারতরাষ্ট্রের অস্ত্রগত ও কল্যাণকামী তাঁরাও আশাকরি সমর্থন করবেন। কারণ এক ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ চালু থাকায় এবং লক্ষ লক্ষ্পাকিস্তানী মৃদলমানদের ভারতীয় অঞ্লে অন্প্রবেশের ফলে ভারতের জনসংখ্যা অম্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে স্বর্ম্বাও অম্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে স্বর্ম্বাও ম্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়ে ভারতবাদীদের জীবনে ছয়েথ কষ্টের স্থাই হয়েছে এবং ভারতীয় মৃদলমানরাও এই মভাব অনটন জনিত তঃথ কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাছে না।

(৩) তিনটি সন্তানের জননীর সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে বিনাব্যয়ে গুর্ভরোধের ব্যবস্থা থাকা বাস্থনীয়। কারণ অনেকেই অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মদানের কুফল বোঝে, কিন্তু গুর্ভরোধ অত্যাধিক ব্যয়সাপেক্ষ বলে ইচ্ছা থাকলেও করতে পারেনা এবং বাধা হয়ে বহপুতের জননী সাজতে হয়।

- (৪) সম্প্রতি "জেনিমিন" নামক একপ্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ বটিকা আবিঙ্গত হয়েছে, যা সেবনে একবংসর গর্ভসঞ্চার হয় না। এইভাবেও জনসংখ্যা হ্রাসের জন্ম পরীক্ষামূলক চেষ্টা করা বাঞ্নীয়।
- (৫) অতীতে নরনারীদের ধর্মভাব ছিল এবং এই ধর্মভাবই তাদের সংযত জীবন যাপনে অফুপ্রেরিত করত। বর্ত্তমানে ভারতবাদীদের এক বৃহং অংশ ধর্মের প্রতি আস্থাহীন হওয়ায় তাদের মন কুকাজ ও পাশবিক কাজের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। স্কৃতরাং ভারতীয়দের মধ্যে আবার ধর্মের ভাব ফিরিয়ে আনতে পারলে তাদের পাশবিক ভাব ব্লাস পাবে, যা জনসংখ্যা হ্লাসের সহায়ক মনেকরি।

উক্ত ব্যবস্থাওলে। পরিবার পরিকল্পনাকে দার্থক করে তোলার, জনসংখ্যা হ্রাসের এবং দেশের নিরাপতা ও ত্থ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক মনে করি।

## একটি স্থন্দর জীবন

শ্ৰীকালীপদ সেন

"তাঁহার নারী হৃদয়ে ঋষির প্রজ্ঞা ও কবির বাগ্মিতার সমন্বয় হইয়াছিল", এ কথা লেখা আছে ফ্লোরেন্সে বাউনিং দম্পতির বাস ভবনের সমুখের স্মৃতি ফলকে। লেখাটি প্রখ্যাত ইংরেজ মহিলাকবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর উদ্দেশ্যে।

ইরেজী সাহিত্যে মহিলা লেথিবার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। জেন অষ্টিন, জর্জ এলিয়ট, ব্রন্টিরিগণ এবং আরও অনেক মহিলা ইংরেজী সাহিত্যকে সমূদ্ধ করেছেন। কিন্তু উাদের জীবনীর তুলনায় ব্যারেট ব্রাউনিং-এর জীবনী সম্পূণ স্বতম্ম ও নাটকীয়। নাটক যে শুধু রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় তা না, বাস্তব জীবনেও যে চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে তার প্রমাণ এলিজাবেথের জীবনে মিলবে।

একদিন কবি ব্রাউনিং-এর নজর পড়লো একটা কবি-

তায়। কবিতাটির নাম Lady Geraldme's Courtship, লেখিকা মিদ এলিজাবেধ ব্যাবেট।

"Or from Browning some Pomegranate, Which if cut deep down the middle Shows a heart within Blood tinctured Of a veined humanity."

স্পষ্টতংই লেখাটি ব্রাউনিং এর প্রশস্তি। কবি আরুষ্ট হলেন। প্রথমে চিঠি, পরে পরিচয়, পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থেকে ভালবাদা, প্রেম, কিন্তু প্রেমের পথ চিরদিনই কন্টকাকীর্ন। পিতা মিং বাারেট ছিলেন বিয়ের ঘোরতর বিরোধী। তাই দামাজিক প্রথামত বাঁধা-ধরা পথে হোল না বিবাহ। Wimpole Streetএর সেই পোড়ো বাড়ীটার অন্ধকারময় ঘর থেকে অনুশ্চ হলেন এলিজাবেথ।

Marylebone চার্চ-এ সকলের অক্সাতে ত্'টি কবি হাদয় বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হোল। তথন ব্রাউনিং ৩২ আর এলিস্গাবেগ ৩৮, তারপর ফ্লোরেন্সের মনোরম পরিবেশে তাঁদের ত্রস্থীন জীবন বইতে লাগলো অনাবিল ভাবে। এর ছেন এল ১৮৬১র ৩০শে জন এলিস্গাবেগের মৃত্যুতে।

বিকলাঙ্গ এলিজাবেথকে শুধু বই পড়েই জ্ঞান আহরণ করতে হয়েছিল। শুধু সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যই নয়, গ্রীক সাহিত্যের প্রতিতার আকর্ষণ ছিল প্রগাঢ়। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি গ্রীক ভাষার মূল হোমারকে পড়েছিলেন। হোমার, প্রাটোর লেখা আর বাইবেল ছিল তার প্রিয়।

এলিজাবেথ বাারেট রাউনিং-এর শ্রেষ্ঠ রচনা Sonnets from the Portuguese. বাউনিং এর প্রতি প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এই ৪৪টি সনেট বিধকার্যসাহিত্যের অম্লাস্পেদ। ১৮৪৭ সালে একদিন প্রাতরাশের পর বাউনিং জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মনে হল কেউ যেন তাঁর পিছনে দাড়িয়ে আছেন। কিন্তু তাকাবার আগেই

মিদেস বাউনিং তাঁর কাঁধটি চেপে ধরে তাড়াতাড়িতে তাঁর পকেটে একগাদা কাগদ গুঁদ্ধে দিলেন। বললেন ভাল লাগলে পড়বে, নইলে ছিড়ে ফেলবে। আর এই কাগদ্ধ-গুলোই হচ্ছে Sonnets from the Portuguese,

মিদেদ বা বাউনিং-এর অন্যান্ত রচনার ভিতর উল্লেখ-যোগ্য তার The Cry of the Children এবং Aurora Leigh, The Cry of the Children-এ দ্রিদ্র ঘরের শিশুদের প্রতি তার সহাস্তৃতি মানবতার মানদণ্ডে চির্দিন প্রশংসা লাভ করবে। Aurora Leigh প্রকৃতপক্ষে তাঁর আয়ুদ্ধীননী।

বারেট বাউনিংএর লেথার অনেক ক্রট আছে।
কিন্তু বছ ক্রটি সত্ত্বেও ইংরেজা সাহিত্যে তিনি যে একটি
দীপ নীহারিকা, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তাই
পরিপূর্ব একশত বছরের বাবধানেও সাহিত্যের ছাত্রদের
ভিতর এলিজাবেপ বাারেট ব্রাউনিং এর অন্ত্রাগীর সংখ্যা
নিতান্থ কম নয়।

## দর্শনের সার্থকতা

#### জিতেক্রচন্দ্র মজুমদার

বর্তমান মূপে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে অক্সতম মহামতি ব্রাডলি দর্শনের সার্থকতা সম্বন্ধে ধা ব'লেছেন তা সকলের প্রনিধান যোগ্য। যতদ্র সম্ভব তার ভাষায় তার কথা ব'লতে চেষ্ঠা ক'রেছি।

দর্শন নিয়ে, বর্ত মান্যুগে আলোচনা করাতে অনেক বাধা। দর্শন নিয়ে বাস করা একরকম বাতৃলতা। দর্শন ও দার্শনিকতা আর যাই কিছু হ'ক না কেন, দাসত্ব নয়, চিরাচরিতকে মেনে নেওয়া নয়, মৃধ্মনের ওদ্ধ প্রলাপ নয়। দার্শনিকদের দেখতে যতই শাস্ত ও সম্মানিত মনে হ'ক না কেন, তাদের অস্তরে আছে উফ বিদ্রোহ ও বিপুল ছয়স্তপনা। তাদের বৃত্তি অসহযোগীর বৃত্তি; আপাত দৃষ্টিতে তাদের প্রশ্নপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গির একটা অমার্জনীয় অপরাধ। বহুযুগের সংস্কার, প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনের বহুজনস্বীকৃত সত্য মিথা। হাড়মাংদের ও রক্তের মধ্যে বাসা-বাধা ধারণা এদের স্বকিছুকে উপেক্ষা করে দার্শনিককে তার আলোচনার আরম্ভ করতে হয়। প্রথম থেকেই সে সংগ্রামী। দর্শনের সম্ভাবনা নিয়েই অনেক সন্দেহ। এর মূল্য নিয়েও বহু সংশয়। বিশ্বকে সমগ্রভাবে জানবার প্রয়াসকে যদি দর্শন বলা যায়, তাহ'লে অনেকেই প্রথমে এই প্রশ্ন উত্থাপন ক'রবেন যে(১) এই প্রকার জ্ঞান অসম্ভবও (২) এই প্রকার জ্ঞান অসম্ভব না হ'লেও এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা বিশ্ব সম্বন্ধে যা জ্ঞানতে পারি তা অকিঞ্চিংকর ও মূল্যহীন।

দার্শনিকের উত্তর এই যে যাঁরা বিশ্বের বা ব্রন্ধের

সামগ্রিক জ্ঞান সমস্থব বলেন—তাঁরা না ভেবে চিন্তেই তাঁদের এলোমেলো স্বভাব সম্থায়ী, এই কথা বলেন। (বিধকে এই পরিপ্রেক্ষিতে, ব্রহ্ম শব্দে সভিহিত করা ধুর অসংগত হবে না।) কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত্ত ধারণানাথাকলে, "ব্রহ্মের তত্ত্বজান সমস্থব"—একথা বলাও অসম্ভব। অস্তুত্ত তাদের কাছে "ব্রহ্মের ত্রহ্মান সম্ভব"—এই জ্ঞানটা সম্ভব হ'য়েছে। দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হ'য়ে দার্শনিক বিচারের সম্পূর্ণ বার্থত। স্মীকার করা সমন্ভব। দ্বিতীয়তঃ যারা দর্শনের জ্ঞানকে সম্ভব স্থাকার করেও মুলাহীন বলবার ইচ্ছা। প্রক্রাশ করেন—তাদের উত্রে দার্শনিক এই ক্যাই বলবে যে ব্রহ্ম সম্পন্ধীয় জ্ঞান সাংশিক ও অসম্পূর্ণ হ'লেও, এই জ্ঞান মূলাহীন নয়, কারণ মান্ত্রের মনের একটা নিগৃত ও অপরিত্যাল্য প্রবৃত্তির তুলি হয় এই তত্ত্বজানে। অপুর্য ব'লেই যে স্বিক্রিংকর হ'তে হবে এমন কোনও কথা নেই।

এই দশ্মান জগং মাতুষকে নিয়ত বিশ্বয়ে অভিভূত করে রাখে, এর বর্গ,রূপ, রস ও সৌন্দর্যে। মান্ত্র্য বিশ সহত্তে প্রশ্ন না করে পারে না। যত্তিন মারুষ বিশের মর্ত্যাকাশব্যাপী রহস্তে রোমাঞ্চিত হবে, ধর্ম, কাব্য ও কলার প্রদোষলোকে বিচরণ ক'রে আনন্দ পাবে ততদিন দর্শনচিন্তারও তাংপর্য ও মুলা স্বীকৃত হবে। সাধারণ মান্তবের মনও বিধের স্বরূপকে জানতে চায়, এর সাথে মান্তব্যের সম্বন্ধ জানতে চায়, জীবনের মলা সহক্ষে প্রশ্ন করে, ভাল মন্দের বিচার করে। এই স্বই সাধারণে করে এলোমেলোভাবে, আরও অতাতা বৃত্তির সহযোগিতায়, কর্দমাক্তভাবে। দুর্শন সাধারণের এই জানবার স্পৃহাকেই শোধনকরে, সমর্থন করে। তার কণা এই, জানতে যদি হয়ই, তবে একান্তভাবে, যথার্থভাবে বিচার ক'রে এই জিজাসার তৃপ্তি আনতে হবে। বেয়াড়াভাবে নয়, থাপছাড়াভাবে নয় ও থামথেয়ালীভাবে নয়। নিষ্ঠা, নিপুণতা ও ঐকান্তিক-তার সাথে বিচারের মূলস্থত্র অনুযায়ী অন্যান্ত মান্সিক বৃত্তির থেকে পৃথকভাবে একমাত্র জ্ঞানের পথ অস্কুসরণ ক'রে এই জানবার আগ্রহকে পরিচালিত করবার সংকল্প সাধনা দার্শনিকের। কেউ যদি অপরিচ্ছন্ন বিচারে তুপ্ত থাকতে পারে, অনেকে অবশৃষ্ট তৃপ্ত থাকতে পারে, দে থাকুক। তেমনি কেউ যদি সমাক বিচার না ক'রে, পর্যালোচনা ন ক'রে এই তর্জান লাভের পথে অগ্রসর না হ'তে চায়
তাকেও নিজিত করবার কোনও সংগত কারণ নেই।
দর্শন আলোচনার যদি আবাতঃদৃষ্টিতে কোনলাভনাও হয়;
তব্ও এই আলোচনা পেকে কান্ত হ্বার কোনও কারণ
নেই। একমান দর্শনিই মান্তবকে সাম্প্রতিকের পোষণ,
কুসংস্কারের পীড়ন, বিধ্রের আবিপতা ও সমস্ত রকম মোহপেকে মৃক্ত রাগতে পারে। একমাত্র বিচাব-প্রিয় দর্শনিই
মান্তবকে চিরম্ক্ত সলীব ও সংস্কারহীন দৃষ্টি দিতে পারে।
দিবসের আলোকে শ্বরীর ভত যেখন প্লারন করে, দর্শনের
সংশ্র কৃটিল ও শানিত বিহু ২দ্ষ্টির সংশ্বে তেমনি কুসংস্কার, ভণ্ডামি, মিথ্যাচার ও লোকাচার অবসারণ
করে।

যে মারুধ অপবের দাসত না ক'রে, বিসারের পথে সভাকে জানতে চার, দর্শন তার প্লে উংক্ট আশ্রম। তাছাতা আরও একটা কণা আছে। আমরা **সকলেই** প্রাত্যহিক ঘটনার বাইরের এক জগতের আঞ্চান কম-বেশী ভনতে পাই। দৃগ্যান জগতের বহিঙ্ত এক বৃহত্তর জগতের ডাক আমাদের অনেককেই কখনও না কখনও বিচলিত করে। নানাজনে নানাভাবে নানাপথে তা**দের** জীবনে এমন সত্যের সামনে উপনীত হয়—যার উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠর স্বতঃই তারা স্বীকার ক'রে নেয়, যা তাদেব জীবনে স্বর্গের সংবাদ বহন ক'রে আনে, মহত্র আফাদন দেয়। মানুষ-চিত্রের এই তাখাাত্মিক অংশের তুমি অনেকের কাছে হয় জ্ঞানের মারে। তারা দাশনেক। বুতার লোকের থবর একমাত্র জ্ঞানের ও বিচাবের পথে যারা পায়, দর্শন তাদের রক্তের দোলায়। তাদের পক্ষে দর্শন জল।।য়ুর মতো, থাত্ত-জলের মতো অপরিহায়ণারে প্রয়োজনীয়। তাদের কাছে দর্শনের সার্থকত। এর নিজম্ব গতির মধ্যে। যার মনে জ্ঞানের চাঞ্চ্লা এসেছে তার পঞ্চে এর কাছে দম্পূর্ণভাবে আত্মমার্পণ করা ছাড়া গতান্তর নেই এবং আত্মসমর্পাই তার জীবনের স্মাক সার্থকতা। সাধারণতঃ আত্মত্যাগ ব'লতে আমরা যা করি, তা শু ু অকিঞ্ছিৎকরের দান বা ত্যাগ। কঠিনতর ব্রত, কঠিনতম ত্যাগ ও আত্ম সমর্পণ হচ্ছে নিজেকে নিধারিত পথে পরিচালিত করার জন্ম আর সব কিছু ত্যাগ। প্রামে জানতে হবে, নিধারণ ক'রতে হবে, আমি কি চাই এবং আমি যা চাই, পা ওয়ার জন্ম অন্ত সবরকম বঞ্চনা ও ত্যাগ স্মিতমুথে স্বীকার করতে হবে। এতেই জীবনের চরম সার্থকতা। এই আমৃত্যু তুংথের তপস্থার জন্মও অনেকের পক্ষে দর্শনের আদেশ পেয়েও তার দাসত্ব করতে কৃষ্ঠিত হয়, স্থ্যু, আরাম ও সাচ্ছন্দ্যের প্রশোভনে পথভ্রপ্ত হয়, দে হয়, দে ঘণা।

দর্শনে প্রকৃত উন্নতি সম্ভব না হ'লেও প্রতি যুগের চিস্তাধারার উপযোগী নৃতনত্ব এতে দরকার। নৃতন ভাষা ও নৃতন ভংগির দরকার। যেমন যুগে যুগে নৃতন কাব্যের দরকার, তেমনি নৃতন দর্শনের দরকার। নৃতনের মূল্য এইথানে যে যা নৃতন ও নিকট—তা মান্ত্রের মনকে আকর্ষণ করে বেশী। প্রত্যেক যুগের মান্ত্রের মনকে প্রকৃত্ত বৃত্তি-

শুলোর চালনা করবার জন্ত দরকার ন্তন ন্তন দর্শন তা পুরাতনের চেম্বে ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক। যা সনা-তন তাকেও ন্তন নৃতন ফুলে ফলে ও পল্লবে যুগে যুগে আমাদের কাছে আসতে হবে মানুষ যেহেতু বদলায়, সেই জন্ত দর্শনেরও পরিবর্তন দরকার।

শেষ কথা এই যে এ ধেন আমরা মনে না করি থে, একমাত্র জ্ঞানপথেই ব্রহ্মপূহা তৃপ্ত হয়। ব্রহ্মে পৌছবার আরও অনেক পথ আছে। No calling or pursuit is a private root to Deity;

বিচারের পথ, দর্শনের পথ যে অক্যান্ত পথের চেয়ে উচ্চতর এমন কথাও বলা চলে না। দর্শন সম্বন্ধ গ্রাই দার্শনিকের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অপরাধ।

# ধৰ্ম-অনুষ্ঠানে নিবু দ্বিতা ও নিক্ষলতা

#### শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল

আমরা মানবজাতি কয়েক লক্ষ বংসর পূর্বে, এই পৃথিবীতে প্রথম আবিভূতি হই। প্রথমে, আমরা পর্বত গুহায়, অথবা অন্ত কোন স্বাভাবিক আশ্রয়ে বাস করিয়া জীবন ধারণ করিতাম। ঝড়, রুষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক আঘাত থাইতে থাইতে, এবং রোগ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইতে, ক্রমে ক্রমে আমাদের মনে ঐ সকল আঘাতকারীর বা আঘাতকারীগণের পশ্চাতে একটা বা একাধিক শক্তির অস্ক্রির অন্তমান করি এবং সেই সকল আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম সেই শক্তি বা শক্তিদমূহকে সন্তুষ্ট করিবার উক্তেখ্যে নান। প্রকার উপায় উদ্বাবন করি। কতকগুলি শক্তির আবাস আকাশে বা পৃথিবীর বাহিরে অন্য কোন স্থানে অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করি, যথা বজ্রপাতের শক্তি। অন্য কতকগুলি শক্তির আবাস এই পৃথিবীতে অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করি, যথা রোগ, মৃত্যু আনয়নকারীর শক্তি-্সমহ। ইহা হইতে আমরা একদিকে প্রকৃতির উপাদক হই এবং অন্ত দিকে গাছ, পাধর প্রভৃতির উপাদক হই। এই প্রকারে পৃথিবীর নানাদেশে নানা আদিম অধিবাসী,

আমাদের পূর্বপুরুষগণ, বর্তমান বিভিন্ন ধর্মের প্রথম বীজ বপন করেন।

তারপর বহু সহত্র বা বহু লক্ষ বংসর কাটিয়া যায় এবং আমরা ক্রমে ক্রমে সর্বপ্রকারে উন্নতির পথে অগ্রসর হই। এই ভাবে, এই পৃথিবীতে নানা প্রকার উন্নতধরণের ধর্মের সৃষ্টি বা প্রচলন হয়, এবং বিগত দশ পনের হাজার বংস-রের মধ্যে পৃথিবীর বর্তমান প্রধান ধর্মগুলির সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিরও উন্নতি হইতে গাকে।

সাধু ও মহাপুরুষণণ বলিয়াছেন যে, বর্তমান ধর্মগুলির প্রবর্তকণণ ঈশ্বজানিত মহাপুরুষ, অথবা ঈশ্বরের অবতার। স্তরাং তাঁহাদের প্রবর্তিত প্রত্যেক ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেকটী ধর্মই আমাদিগকে ঈশ্বরের সারিধ্যে লইয়া যাইতে পারে, যদি আমরা আন্তরিকভাবে উহা অন্থনীলন করি। আমাদের সাধারণ বৃদ্ধি ব্যবহার করিলেও ঐ প্রকার দিদ্ধান্ত মনে উদয় হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খুষ্ট, জৈন, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মকল' বহুবৎসর ধরিয়া লাক্ষ

লক্ষ নরনারীকে আকর্ষণ করিয়া আদিতেছে, এবং উহাদের প্রত্যেকটা ধর্মে বহু নরনারী শান্তি লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। স্কতরাং প্রত্যেকটা ধর্ম যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আন্তরিকভাবে অন্থালন করিলে যে প্রত্যেকটা ধর্মই আমাদিগকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

কিন্ত ইহা স্পষ্ট দেখা থাইতেছে যে, যদিও আমরা বহু শত বা বহু সহস্র বংসর পূর্ব হইতে এই সকল মহানধর্মের অধিকারী হইয়াছি, এবং অসংখ্য নরনারী প্রত্যেকটা ধর্ম আস্তরিক অফুশীলন করিয়া শান্তিলাভ বা ঈথর লাভ করিয়াছেন, তথাপি আমরা অধিকাংশ ব্যক্তি ধর্মপথে অত্যন্ত অনগ্রসর অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছি, এবং কাম, কোধ, লোভ প্রভৃতির অধীন হইয়া আমরা আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের ন্যায়, এবং কোন কোন বিষয়ে তদ-পেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্বরোচিত ব্যবহার করিতেছি ও বর্বর জীবন যাপন করিতেছি।

অন্তদিকে বিজ্ঞানে আমরা বহুদ্র অগ্রদর হইয়াছি ।
আমাদের ধর্মপুস্তকে পুপ্পকর্থ, আগ্রের বাণ, ব্রহ্মাস্থ প্রস্তৃতির বর্ণনা আছে। হয় তাহা কল্পনামার, নতুবা আমরা বিজ্ঞানে বহুদ্র অগ্রদর হওয়ার পর, সে সমস্ত জ্ঞান হারাইয়া কেলিয়াছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অপেকাক্কত অনেক পরে উন্নত হইয়াছে। কিন্তু মাত্র ৩০০ বা ৪০০ বংসর অন্থশীলনের ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদিগকে উন্নতির উচ্চতর স্তরে উপনীত করিয়াছে। আমরা পরমাণু বিশ্লেশণ করিয়া অন্তুত শক্তির অধিকারী হইয়াছি। আমরা আকাশে পৃথিবীর চারিধারে উপগ্রহ ঘুরাইতেছি, তাহাতে করিয়া মান্থ্য ঘুরাইয়া নিরাপদে ক্রিরাইয়া আনিয়াছি, চল্রের চারিধারে উপগ্রহ ঘুরাইয়াছি, এবং চল্রের জমিতে পতাকা প্রোথিত করিয়াছি।

এখন আমাদের বিশেষ জরুরী বিবেচ্য বিষয় এই—কেন আমরা বহু শত বা সহস্র বংসর পূর্বে বর্তমান প্রধান ধর্মগুলি হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় তত্ত্ব জানিতে পারিয়া, ও সেই ধর্ম বহুশত বা বহুসহস্র বংসর অফুশীলন করিয়াও, আজ বিংশ শতাকীর শেষ অদ্ধাংশে ধর্মজীবনে এত অনগ্র-সর হইয়া আছি, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তিন চারিশত বংশর অফুশীলনের পরই আমরা বিজ্ঞানে এতদ্র অগ্রসর

হইগাছি। এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরের উপর আমাদের সকলের প্রকৃত কল্যাণ নিউর করিতেছে।

এই প্রশ্নের প্রক্ষত উত্তর দিতে হুইলে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হুইবে, আমাদের নিজনিজ ধর্ম, জাতি বা দেশ সম্বন্ধে অহম্বার ত্যাগ করিয়া, সত্য অপ্রিয় হুইলেও, অন্ত্র্সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হুইবে। প্রকৃত অবস্থা এই—

- ১। আমরা সকলে অল্পবিস্তর ধর্ম অন্থালন করি সত্য। কিন্তু আমরা আমাদের নিজনিজ ধর্মের অন্ত-নিহিত সত্যতত্ত্ব জানিনা, জানিবার চেষ্টাও করি না, এবং অজ্ঞ অথবা স্বার্থপর ধর্মবিশ্লেষণকারীর দ্বারা চালিত হইয়া ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাক্ত ধারণা পোষণ করি।
- (ক) আমর ধর্মপুস্তকের আক্ষরিক সত্যের উপর বেশী পরিমাণে নিভর করি, তাহার অন্তনিহিত সতা বুঝিবার চেষ্টা করিনা। গীতায় শীক্ষফ বলিয়াছেন—"পকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মৃক্ত করিব।" স্থতরাং আমর। বুঝিলাম যে, শ্রীক্ষ্ণেই একমাত্র উপাস্ত্র দেবতা, গুণা কালী, শিব প্রভৃতির উপাসনা করা ভুল। বাইবেলে যীশুগৃষ্ট বলিলেন— "হে সন্তাপগ্রস্ত মানব, আমার কাছে আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।" স্বতরাং আমর। বলিলাম যে ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায় ধীশুগৃষ্ট ভদ্দা। একট সাধারণবৃদ্ধি ব্যবহার করিলেই বুঝা ধার যে এই উভয় উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহার। উভয়েই ঈশ্বরের প্রেরিত অতিমান্ব, অথবা ঈশ্বরেব অবতার। ইহাদের বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, মান্ত্র ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তির উপদেশ অমুসারে আন্তরিকভাবে ধর্ম অমুশীলন করিলে ঈশ্বর লাভ করিতে পারে। সকল পথেই ঈশ্বর লাভ করা যায়। কিন্তু আমরা নির্বোধ, সেইজন্ত আমরা এই সকল মহাবাক্যের সঙ্গীর্ণ অর্থ করিয়া নিজেদের উন্নতির পথে বাধা স্বষ্ট করি এবং পরস্পর বিবাদ করি।
- থে) প্রতি ধর্মে বহু প্রকার অন্প্রচানের নিয়ম বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল নিয়ম সকল বাজির জন্ম নহে। যাহার বেরপে পরিবেশ, মানসিক গঠন ও শক্তি, সে তাহা হইতে তহুপযুক্ত নিয়ম গ্রহণ ও পালন করিবে, এবং তাহাতেই তাহার মঙ্গল হইবে। কাহাকেও

অহিংসার পথে নিরামিষ ভোজন করিয়া ঈশবলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ব্যাধকে পশুহত্যা করিয়া মাংদ বিক্রয় করিয়া জানিকা অর্জন করিয়া ঈপরলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ক্ষত্রিজাতীয় ব্যক্তিকে কুণুক্ষেত্রে মত মহারণে সহত্র সহত্র নাত্র্যকে ধর্নযুদ্ধে হত্যা করিয়া ঈশ্বর-লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য খাকিলেও, একটা অন্তর্নিছিত সতা আছে। সকল ধর্মেই ঈশ্বরকে সতাম্বরূপ ও প্রেম্বরূপ বলা হয়। স্ত্রাং তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রভোককেই সভা পথে জীবন পরিচালিত করিতে হইবে, এবং পুখনীর সকল মানবের প্রতি সকল জীবের প্রতি, নিংদার্য খালবাসা প্রদর্শন করিতে হইবে। আমরা নিরামিধাশাই হর, এখবা वार्षि रहे, अववा याकार रहे, धामानिगरक निक निक কর্ত্রা পথে চলিয়া, সভা ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা অফুশালন করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই আমরা প্রভারেই ঈশ্রের **অমুগ্রহলাভ করিতে** পারিব। নতুবা ধর্মানুসান নফল হইবে।

ং (গ) ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরের অভিয়ে বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং ভাহাতে আগ্রসমর্পণ করিতে **হইবে।** যে ভাগ্যবান ব্যক্তির সেই বিশ্বাস জ্লাইয়াছে ও আত্মসমর্পণের ভাব আদিয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর লাভ করিবেন। তখন, তাহার আর কোন অমীমাংশিত থাকিবে না, তাঁহাকে তথ্ন আরু বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হইবে না। এই শেষ সভাের স্থােগ গ্রহণ করিয়া, অনেক স্বার্থপর ধর্মবিশ্লেষ্ণকারী ব্যক্তি আমাদিগকে প্রথম হইতেই বিচারবৃদ্ধি একেবারে প্রিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন এবং ভাহাদের স্বার্থতন্ত বাক্যে অন্ধের স্তায় বিশ্বাস করিতে বলেন। আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই নিবোধ, অথবা বিচারবুদ্ধি ব্যবহারে বিমুখ, এবং তত্তপরি ঐ ধর্মবিশ্লেষণকারীগণের করতলগত। আমরা ভুলিয়া ষাই যে, ঐ প্রকার বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের অবস্থা লাভ অতি হন্ধর, এবং বহুদিন বহুপ্রকার বিশ্বাস লাভের জন্য পরিশ্রম ও বিচারের পর ঐ প্রকার অবস্থা আদে। ইহার কলে, আমরা নিজ নিজ কুদ্র বিশ্বাসকে বড় করিয়া দেখি, এবং ধর্ম অন্থশীলনে বিচার বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করি। পাছে আমাদের বিচারবৃদ্ধির আলোক আমাদের ধর্ম অম্প্রানে রেখাপাত করে, সেই ভয়ে আমরা আমাদের

বিচারবৃদ্ধির ন্বছার শক্ত করিয়া বন্ধ করিয়া রাখি, এবং সম্পৃথ-নিবৃদ্ধিতা ও অন্ধ বিশাদের উপর নির্ভর করিয়া ইবর লাভের চেষ্টা করি। আমরাভূলিয়া যাই যে—আমাদের ধর্মে, ষড়দর্শন গল্পে অতি উচ্চস্তরের বিচ'ব বিশ্লেষণ আছে, এবং জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা" বিচারের মুকুটমণি।

(ঘ) অপ্রপক্ষে, পাশ্চান্তা জড়বিজ্ঞান মাত্র তিন চারিশন বংসর ভালভাবে জ্ঞানচটা করিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে আমাদিগকে এন উচ্চে উঠাইয়া আনিয়াছে, ভাহার কারণ এই যে—সে আমাদের বিচার-বৃদ্ধিকে নাগ্র্যান প্রদান করিয়াছে। বিচাবে যাহা টিকিবে ভাহান্ত সভা, বিচারে যাহা টিকিবে ভাহান্ত সভা, বিচারে যাহা টিকিবে লা, বা সন্দেহস্তুল ইইবে ভাহান্ত সভা, বিচারে যাহা টিকিবে লা, বা সন্দেহস্তুল ইইবে ভাহান্ত সভা, বিচারে যাহা টিকিবে লা, বা সন্দেহস্তুল ইইবে ভাহান্ত সভা, বিচারে যাহা টিকিবে লা, বা সন্দেহস্তুল ইইবে ভাহান্ত সভা করিয়াছে, এই মূল্যন্ত বন্ধন কলার জল্লই আমার। অন্তাইক্রন্ত সভারনের অধিকারী ইইয়াও ধর্মজীবনে সুলায় গড়াসাড়ি দিন্তেছি। এই শত শত বংসর এই ভাবে নিবোধের লায়ে ধর্মান্ত্র্যান করিয়া আমারা নিক্ষলতা লাভ করিয়াছি। ইপ্রই জানেন—আমাদের ভাগ্যে এই ত্রবস্থা আর কন্তিদিন চলিতে থাকিবে, এবং কন্তিদিনে আমারা গীতার উপদিষ্ট জান, ভক্তি ও ধর্মের সমন্ব্য করিতে পারিব।

আর একটা প্রশ্ন বহুবংসর হইতেমানব হৃদয়ে জাগরিত হুইয়া আছে, এবং আজিও তাহার প্রকৃত উদ্তর পাওয়া যায় নাই। দেটা এই—ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ ? এ বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা এই—

া ধর্মের ও বিজ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রণালী বিভিন্ন। ধর্মের তত্ত ভিলির সভ্যাসত্য নির্ণয় করা হয়—ধর্মপ্রত্যের বাকোর উপর ও মহাপুরুষের বাণীর উপর। ঐ
সকল বাকোর ও বাণীর সহিত সামঞ্চপুর্প ধর্মীয় তত্তকে
সত্য মনে করা হয়, তদ্বিপরীত তত্তকে সত্য বলিয়া স্বীকার
করা হয় না। বিজ্ঞানের তত্ত্ত ভিলির সত্যাসত্য নির্ণয় করা
হয় প্রমাণ ও পরীক্ষা বারা। ধে তত্তভিল বার বার প্রমাণ
ও পরীক্ষার পরও অচল থাকে, সেই গুলিকেই বিজ্ঞান সত্য
বিলিয়া স্বীকার করে, অক্সপ্তলিকে স্বীকার করে না। সত্য
নির্ণয়ের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকারে জন্তা, ধর্ম ও বিজ্ঞান
উভয়ে বহুদিন পৃথক পরিচালিত হইতেছিল। সাধারণত
ধর্ম, ঈশ্বর স্থক্ষে ও ঈশ্বরের সাহিত জীবের সম্পর্ক স্থক্ষে

আলোচনা করিত। বিজ্ঞান ঈশ্বর সম্বন্ধে অথবা ঈশ্বের সহিত জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিত না। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাতা বিজ্ঞান ধর্য-বিজ্ঞানকে "বিজ্ঞান" বলিয়াই শ্বীকার করিত না।

২। পরে বিজ্ঞান পারমাণবিক শক্তি আবিকার করিয়া এই বিশ্বব্র্গাণ্ডের পশ্চাতে অতি-বৃহং শক্তির সন্ধান পাইল। সঙ্গে সঙ্গোতি বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের আ্বিকারের ফলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অপরিহার্য সভ্যতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইল। ইহার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ, এই বিশ্বব্র্গাণ্ডের পশ্চাতে একটা মূল শক্তির সন্ধান করিতে লাগিল, এবং কোন কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই বিশ্বব্র্গাণ্ডের পশ্চাতে চালক একটা মহাশক্তির অস্তিত্ব স্থীকার করিতে উত্তত হইলেন।

৩। অপর দিকে, এই বৈজ্ঞানিক বৃগে অধিকাংশ ধর্মপালনকারী বাক্তির ভিতর একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগরিত হইল, এবং বতামান ধর্মরক্ষকাগণের পক্ষে আর অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করাইয়া তাহাদের অফুবর্ত্তী-গণকে ঠেকাইয়া রাথা সম্ভব হইতেছে না। তাহারা এখন তাহাদের ধর্ম-বিশ্লেষণ করিয়া ধর্মের ভিতর বিজ্ঞানের ভিত্তি সন্ধান করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে ঋষি-উপলব্ধর্মের সারতত্ত্তিলি বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যতত্ত্ব। স্কৃত্রাং তাহারা এখন হিন্দুধর্মের কোন কোন তত্ত্ব যে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখিতে ও দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং কতক পরিমাণে সক্ষম হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ, হিন্দুধর্মের দশ অবতারের আলোচনা করা যাইতে পারে এবং তংসক্ষে বিজ্ঞানের

- (ক) বিজ্ঞানের মতে, এই পৃথিবী প্রথম বাশ্পীয় অবস্থা হইতে জলে পরিণত হয়। সেই জলে প্রথম জীব, মংস্তজাতীয় কোন প্রাণী—আমাদের দশ অবতারের প্রথম অবতার মংস্ত অবতার।
- (খ) বিজ্ঞানের মতে, দ্বিতীয় জীব ক্ম—সে জলের ধারে বাস করিত, এবং কথনও কথনও জলে বিচরণ করিত। হিন্দুর দ্বিতীয় অবতার কুম।

- (গ) বিজ্ঞানের মতে তৃতীয় জীব বিরাহ—সে জল হ হইতে একট্ দ্রে কর্দমাক্ত স্থানে বাস করিত। হিন্দুর তৃতীয় অবতার বরাহ।
- (ঘ) বিজ্ঞানের মতে চতুর্গ জীব, জল হইতে দ্বে জঙ্গলবাসী। হিন্দুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহ—অর্থাৎ অর্থেক জঙ্গলবাসী জন্তু, অর্থেক মন্তুল।
- ( ( ৫ ) বিজ্ঞানের মতে এবং হিন্দুধর্মের মতে, ক্রম-বিকাশের পথে মন্তয় স্বশেষে জন্মগ্রহণ করে। হিন্দু শাস্ত্র রূপকে পরিপূর্ণ। তাহাদের আক্ষরিক অর্থ করিলে অতার ভুল হটবে।

হিন্দুর্গ মতে বিশ্বক্ষাণ্ডের যাবতীয় দ্রব্য ও জীব
ঈশ্বের অংশ মাত্র। পূর্ণিবাতে এই অংশগুলি, এক হইলেও।
তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়—য়য়য় (২)
পার্থিব শক্তি ও (১) প্রতিব জড়পদার্থ। বিজ্ঞান,
আত্মা বা ঈশ্বর সপন্ধে আলোচনা করে না। সে শক্তি
ও জড় পদার্থের অস্তিম স্বীকার করে। কিন্তু এতদিন
পর্যন্ত সে হিন্দুর্গের তায়ে শক্তি ও জড়ের একম স্বীকার
করে না। সম্প্রতি প্রমাণ্ বিশ্বেষণের পর জড়পদার্থের
ভিতর অসীম শক্তি আবিদার করিয়। হিন্দুর্গের শক্তি
ও জড়ের সৌলক একম স্বীকার করিয়াছে।

৪। এইভাবে বিজ্ঞানের আবিকারের সাহাযো জ্ঞানা 
যাইতেছে যে, হিন্দুধন শুধু অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।
যতদিন অতিবাহিত হইবে, ততই হিন্দুধর্মের ও অক্সাক্ত
ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিগুলি প্রপ্রভাবে প্রমাণিত হইবে
এবং অদ্র অথবা স্থান্ত ভবিল্লতে এমন একটা দিন আদিবে,
যথন ধর্ম ও বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গাভাবে মিশিয়া যাইবে, যথন
ধর্মগুলি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রমাণিত
হইবে, এবং বিজ্ঞান, ধর্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়, এমন
কি ইশ্বরের অস্তিয় এবং ইশ্বরের সহিত জীবের সম্পর্ক
সম্বন্ধে অন্সন্ধান করিবে। সেই দিন ধর্ম-অনুষ্ঠানে
নির্শ্বিতার ও নিক্ষলতার অবসান হইবে। সেইদিন
ধর্ম ও বিজ্ঞান পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে। সেইদিন
আদিবেই আদিবে।

# 'जूनलकावारमं स्वरम खन मर्भरन'

## শ্রীচিন্ময়কুমার রায়

( 2 )

মরুপ্রান্তরে তুগলকাবাদ স্থাপিত হইল ধবে বিজয়ী নীবের বিজয় নিনাদ সেদিন শুনিল দবে। স্থ্য প্রক্লতি হ'ল জাগরিত শুনি জন কলরব আকাশে বাতাদে হইল ধ্বনিত বিজয়ের উৎসব।

( 2 )

নব নগরীর কক্ষে কক্ষে
জাগিল নবীন আশা।
শত রমণীর বক্ষে বক্ষে
নব প্রেম ভালবাসা।
কর্মম্থর হ'ল রাজপথ
বহুজন সমাগম
বিজয়ী বীরের পূরে মনোর্থ
জাগে নব উত্যম।

(0)

সেদিন নিভৃত কুঞ্জকাননে
চাঁদিনী আকাশতলে
আঁকি দিয়া চুমা প্রিয়ার আননে
পরাইয়া মালা গলে।
বীরসমাট কহিল যে কথা
প্রেয়সীর কানে কানে
মান্ত্র আজিও পায় সে বারতা
অনাদি কালের গানে।

(8)

আনত নয়নে মৃত্ মৃত্ হেঁদে
প্রিয়কে আঁচলে ঢাকি
হেলাইয়া পড়ি প্রেমের আবেশে
বাহুপরে বাহু রাখি।
কহিলা প্রেয়দী স্থংতে মগন
"হে মোর তরুণ প্রিয়
আজিকার এই মোর্দের মিলন
অমর করিয়া দিও।"

( ( )

"তোমার বিজয়ে মোর গৌরব রহে যেন চিরদিন তোমার প্রেমের বিপুল বিভব মোর মাঝে হোক লীন। তোমার মাঝারে আমাকে হেরিব এই মোর অভিলাষ আমার মাঝারে তোমাকে পৃজিব মিটিবে মনের আশ।"

( )

"বেদিন আমরা রহিব না আর মর জগতের মাঝে আমাদের এই প্রেম সম্ভার লাগিবে কি কারো কাজে ? মোদের ধেরিয়া কেহ কি রচিবে প্রেম গাঁথা অভিনব অনাগত কাল কম্থু কি শ্বরিবে বিজয় কাহিনী তব ?"

(9)

সমাট কহে প্রেয়দীকে তার আধেক আদরে চুমি "মানব হৃদয় কহে অনিবার যে কথা কহিলে তুমি। মাহুষ রচেছে যুগ যুগ ধরে দৌধ লক্ষ শত নিজেকে অমর করিবার তরে প্রয়াদ করেছে কত

(6)

"আপনার শ্বৃতি যতনে গ্রেথেছে
অনাদিকালের রথে
অতীত যাহাকে টানিয়া চলেছে
ভবিষ্যতের পথে।
অতীত কহিছে অনাগত কালে
আমি যে তোমাকে চিনি।
মোর ইতিহাস লেথা তব ভালে
কালের ধ্বংস্ জিনি।"



# প্রাহ্মিক্তত শ্রীঅনিল মজুমদার

দকালে শ্রীমতীর দঙ্গে রীতিমত একটা বচদা হয়ে গেল ছেলের বিয়ে নিয়ে। ছেলে শীঘ্রই বিলেত থেকে ফিরছে, শ্রীমতীর ইচ্ছে তার আগেই একটি ভাল দেখে মেয়ে ঠিক করে রাথা, ছেলে এলেই তিনি তথনই তার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেল্বেন। খুব ভাল কথা, এতে আমিও থুব রাজি, কিন্তু গোল বাধলো মেয়ে দেখা নিয়ে। শ্রীমতীর মেয়ে আর পছন্দই হয় না—একটা না একটা খুঁত তিনি ঠিকই বার করবেন, হয় বেজায় মোটা—না হয় টিং টিংএ রোগা, রঙ হয় তো মুথ হয় না, মুথ পাওয়া যায় তো চোথে কম দেথে। শুধু কি তাই—এর ওপর আছে ভাল বংশ হওয়া চাই—আবার দেবে থোবেও ভাল। হয়েছে—দেখতে ভনতে ভাল পাওয়া যায় তো বংশ পাওয়া যায় না, আবার বংশ মেলে ত চেহারা মেলে না, যথন আবার তুই-ই জোটে তথন অবস্থায় আটকে যায়। ভাল অবস্থা না হলে চেলের জামাই আদর হবে না, এইটেই শ্রীমতীর বদ্ধমূল ধারণা। যাহেশক এই করে করে যে শ্রীমতী কত থেয়ে অপছন্দ করলেন তার কোন ঠিক-•ঠিকানা নেই, আর আমিও তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে গেলাম। বন্ধু-বান্ধ্ব আত্মীয়-স্বন্ধন ত একরকম হাল ছেড়েই দিয়েছে, সাফ্ বলে গিয়েছে তারা, এমন করলে আর তোমাদের ছেলের বিয়ে হবে না। ঘটকও সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কটক চলে গেছে, বাকি ছিল কাগঞ্জে বিজ্ঞাপন, তাও করেছি, কিন্তু ফল হয়নি কিছুই। বস্তা বস্তা চিঠিই এদেছে, মেয়ে আদেনি একটিও। ব্যাপার দেখে শ্রীমতীকে তাই একদিন বললাম, ধে রকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তাতে দেখছি তোমায় কিছু ছাড়তে হবে, তা না হলে আর ভাল মেয়ে জুটবে না। কিন্তু শ্রীমতীর আমার একেবারে ধহুক-ভাঙ্গা পণ, তার সবই চাই, অতএব বৃথা তর্ক, চুপ করেই থাকি।

দেদিন একটি মেয়ে দেখে এলাম, মেয়েটিকে আমার বেশ ভালই লাগলো। দেখতে শুনতে বেশ ভাল, থাদা গান গায়, কথাবার্তা চমংকার, বি. এ. পাশ, পাওনা গণ্ডাটাও মল হবে না, ভাবলাম নিশ্চিন্দি হওয়া গেল, অনেক খুজে পেতে একটা ভাল মেয়ে পাওয়া গেছে। কিন্ধ শ্রীমতীর মতামত জানতে গিয়েই আবার রিক্সা চাপা পড়লাম। শ্রীমতীর মেয়ে একেবারেই পছন্দ হ্য়নি, কারণ শুনলাম মেয়ের নাক নাকি চাপা।

জিনিষটা দিন দিন থেন আমার স্থানের বাইরে চলে থাচ্ছিল, এতদিন তবু কোন রক্মে চেপে চূপে ছিলাম, কিন্তু আজ সকালে একেবারে ফেটে পড়লাম। শ্রীমতীকে একেবারে স্থেফ বলে দিলাম, এবার যদি কোথাও মেয়ে দেখতে থেতে হয়, তবে তুমিই খেও, আমায় আর ডেকোনা থেন।

শ্রীমতীও অবাক, বললেন, দেকি কথা ? তুমি খাবে না মানে ?

- —মানে খুব সহজ। অমন করে ভদ্রলোকের মেয়েদের আর আমি হেনস্থা করতে পারবো না। বেচারারা আদে, পায়ের ধ্লো নেয়, থালা ভর্তি থাবার হাতে তুলে দেয়, দিব্যি পেট পুরে থাই—আর তার পরেই এটা ওটা বলে তাদের নাকচ করি। এ গুরু অভদ্রতা নয়, একেবারে মহাপাপ। তোমার পায়ার পড়ে অনেক পাপ করেছি, আর নয়।
- ও সব কথার কোন মানে হয় না কি! সমাজের ষা রীতি সেটাও মেনে চলতে হবে। বলি, তুমি কটা মেয়ে দেখে বিয়ে করেছিলে?
  - —আমাদের কথা বাদ দাও না, তথনকার দিন কালই

ছিল অমনি। কিন্ধ আজকাল আর দেদিন নেই, মুগ পাল্টে গেছে। মেয়ের। আজকাল লেখাপড়া শিখছে, বোঝবার শুনবার বয়েদ হয়েছে তাদের। আল্মর্য্যাদা জ্ঞান হয়েছে, এই করে কি শেষকালে একদিন কারও কাছে অপমানিত হব। তাছাড়া এই বা কি ? তোমার ছেলেরও বয়দ হয়েছে, তারও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে, আমাদের পছন্দ জ্লে যে তার হবে তার কি ঠিক আছে ?

— ভৈলের কি পছন্দ অপছন্দ দে নিয়ে আর তোমার মাথা ঘামাতে হবেনা, দে আমি বুঝবো। ছেলেকে আমি তেমনভাবে মালুষই করিনি, আমার ধা মত ছেলেরও তাই মত, এইটে তুমি ভাল করে জেনে রাথো। আ্বাদলে দায়িত্ব নিতে চাওনা— দেইটে খুলে বলনা কেন ?

· · — সে তুমি ধা বোঝ তাই বোঝ, আমি আর ওদবের মধ্যে নেই এইটেই বলে দিচ্ছি তোমাকে।

তেঁচামেচি কথা-কাটাকাটিটা বেশ ভাল রকমই হলো।
শ্রীমতীও চুপ করে রইলেন না, অনেক পুরোনো রেকড
রাঙ্গালেন তিনি। তার ভাবার্থ হলো, আমি একটা
অপদার্থ, সংসারে একেবারে অচল, চিরজীবন আমায় নিয়ে
শ্রীন জলে পুড়ে মরছেন, তিনি না থাকলে আর ছেলে
মাথ্য হতোনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এসব কথা গুনে
মাথা ঘানিযে কোন লাভ নেই, এটা নতুন কিছু নয়, শেষ
জীবনে সব স্বামীর কপালেই প্রায় এইসব অপবাদগুলো
এসে জোটে। ছেলেকে তিনিই মাত্র্য করেছেন, অতএব
ছেলেও যে তাঁর দিকে যাবে, এটাও না হয় মেনেই নিচ্ছি,
তাছাড়া আমি যে সারাজীবন উপোষ করে ছেড়া পেন্টুল্ন
পরে বিলেত থেকে গাধাকে ঘোড়া বানিয়ে আনছি—ধরে
নিচ্ছি তারও কোন দাম নেই। ত্ব্য করবার কিছু নেই,
সংসারটাই এমনি আমরা নামেই সংসারের কর্ত্তা, আসলে
চিনির বলদ।

যাকগে!

বিকেলে নিজের ঘরে বসে কাগজথানা পড়ছিলাম,
এমন সময় চাকর এসে থবর দিল একটি মেয়ে আমার সঙ্গে
দেখা করতে চার। একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে
চার—কথাটা শুনে কেমন ক্মন লাগলো আমার। কে
জানে এমনও হতে পারে হয়ত—কোন নাকচ করা মেয়েই

হয়ত এসেছে, হয়ত আবার আমার কৈফিয়ৎ চেয়েই বদবে। আজকালকার দিনে অসম্ভব কিছু নয়। মনের মধ্যে একটু থটকাও লাগলো। একরকম দোনা-মোনা করেই নিচে নেমে এলাম।

নাইবেব ঘরে ঢুকে দেখি—মেয়েটি একাই বদে আছে, আগে যে তাকে কথনও দেখেছি বলেও মনে হলোনা। কিন্তু মুগ্ধ হলাম তার রূপ দেখে। এমন অপুরূপ স্থলরী মেয়ে খুব কমই নঙ্গরে পড়ে। যেমনি টানাটানা ছটি কালো চোখ, তেমনি নাক, তেমনি ছ্ধে-আলতা গোলা গায়ের রঙ। মুথখানাও বড় মিষ্টি। চুপকরে থানিকক্ষণ দেখলাম তাকে। কিন্তু অবাক হলাম তার বেশভূষা দেখে— অত্যন্ত সাধারণ, যাকে বলে অতি-সাধারণ। তবু যেন তাতেই আমার খুব ভাল লাগলো তাকে।

মেয়েটি আমার দেথে কাছে এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, আপনি হয়ত আমায় চিনতে পারবেন না, আমার নাম মালতী, আমার মায়ের নাম বীণা।

—বীণার মেয়ে তুমি ? চেহারা দেখে এখন অনেকটা আলাজ করতে পারছি। তা দাড়িয়ে কেন মা, বদো।

হাত ধরে তাকে একথানা দোফায় বসাই, নিজেও একথানায় বসি।

- —তোমরা কটি ভাইবোন, মালতী ?
- —আমিই একা।
- —তুমিই একা? তা বেশ। বাবা মা ভাল আছেন?
  - —বাবা তো নেই।
  - —দে কি ?
- —ইাা, বছর কল্পেক আগে রায়পুরে এক মোটর এয়াকনিডেণ্টে মারা যান তিনি।
- —বলকি ? এ সব ত্ আমি কিছুই শুনিনি। বড়ই জুনের কথা মা, বীণা এখন কোথায় ?
- মা কলকাভাতেই আছেন, তবে তাঁর শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছেনা।
  - —কেন, কি হয়েছে ?
- —বছর খানেক হলোটি বিতেে ভুগছেন, এখন হাসপাতালে রয়েছেন।
- একের,পর এক করে হঃথের কাহিনী ভনে বিশায়ে

হতবাক হয়ে বদে থাকি আমি। আর কোন কিছ জিজাদা করতেও যেন ভরদা হয়না। তব বলি, বীণা এখন আছে কেমন প

—মোটেই ভাল নয়, ডাক্তার একরকম আদা ছেড়ে দিয়েছে।

আর বলতে পারেনা মালতী; মুথের কথা তার মুথেই আটকে থাকে। গণ্ড বেয়ে হু কোঁটা চোথের জলও গড়িয়ে পড়ে দেই দঙ্গে।

আমিও নির্বাক।

বীণা আমার ছেলেবেলাকার বন্ধ। ছজনে পাশাপাশি বাড়ীতে থাক তুম। ছেলেবেলায় কতদিন তার সঙ্গেল্কোচুরি থেলে বেড়িয়েছি। তারপরে ছজনেই বড় হলাম। আমি যখন কলেজে পড়ি বীণার তখন বিয়ে হলো। বীণার বাপের অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা, কিন্তু সে নিজে ছিল পরমাস্থলরী এবং তার রূপ দেখেই তার শুন্তর তাকে হীরে মৃড়িয়ে নিয়ে থান। বিয়ের পরের দিন সে আমার কাছে বিদায় নিতে আসে—সে বিদায়ক্ষণটুকু আজও আমার চোথের সামনে ভাগে। মনে পড়ে একদিন তাকে কথাভ ছেলেই বলেছিলাম, দেখ, বীণা তোর যদি কোনদিন মেয়ে হয় তবে আমায় জানাস, আমি আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে

একেবারে তুচ্ছ ছেলেমান্থ্যী কথা।

তারপর তিরিশ বছর কেটে গেছে, ইতিমধ্যে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। তার যে এতসব বিপর্যায় ঘটে গেছে, সে খবরও আমি কোনদিনও পাইনি, সেদিন মালতীর মুখেই যা কিছু শুনলাম।

মালতী আজ এখানে কেন এসেছে দেটা আমি অনেকটা অন্থমান করতে পারি, কে তাকে পাঠিয়েছে তাও আমি জানি, বীণা নিশ্চয়ই। মায়ের মন, মৃত্যুশধ্যায় ভয়ে সে হয়ত দিবারাত্র তার মেয়ের ভবিয়ং চিস্তা করে, তার অবর্ত্তমানে কে তাকে দেখবে ? কে তার দায়িজ নেবে ? এই দব ভাবতে ভাবতেই দে হয়ত চলে গেছে তার অতীতের দিনে—তথনই মনে পড়েছে আমাকে, মনে পড়েছে আমার দেওয়া দেই ছেলেমাক্ষির কথা। আশার ক্ষীণ আলো দেখেছে দে, তাই সে পাঠিয়েছে মালতীকে আমার কাছে।

এটা আমার নিছক অন্ত্যান, আবার কিছু নাও হতে পারে। সে ষাইহোক বীণা আজ অক্স্থা, সত্যকারের বিপন্না, বন্ধুহের দাবীতে সে যদি কিছু আশা করে, সেটুকু আমার যথাসাধ্য করতেই হবে। মৌনতা ভঙ্গ করে বিলি, তোমার মাকে একদিন দেখতে যাব, মালতী।

'নিশ্চরই যাবেন' মুখে হাসি ফ্টিয়েবলে মালতী। গেলে মা খুব খুসী হবেন, প্রায়ই আপনার কথা বলেন তিনি। কতদিন আপনাকে খবর দিতে বলেছেন—কিন্তু আপনার ঠিকানাটা ত জানতুম না, তাই আসতে পারিনি।

- —আমার ঠিকানা কে তোমায় দিলে ?
- হাসপাতালের একজন ডাক্রার।
- --তোমার মা কি এখন যাদবপুরে আছেন গু
- --- বুঝেছি এবার।

কিছদিন আগে ওই ডাক্রারের মেয়ে দেখতে গিছলাম আমি। কিন্ত বেজায় মোট। বলে শীমতী মেয়ে পছনদ করেন নি।

চুপ করেই ছিলাম, মালতী দেথি যাবার জ**ন্মে বড় ব্যস্ত** হয়ে পড়েছে।

- –আজ তাহলে উঠি।
- —সেকি! এর মধ্যেই যাবে। একটু চা টা থেয়ে যাও।
- আজ নয়, আর একদিন এদে থাব—আজ আমার বেজায় দেরী হয়ে গেছে, এখুনি আমাকে টিউদানিতে যেতে হবে।
  - —তুমি টিউসানি কর ?
- না করে উপায় কি বলুন ? একটা চাকরীও করি।
  তা নাহলে আর মায়ের চিকিৎসা হবে কি করে ?

মালতী চলে গেছে, কিন্তু এর মধ্যেই সে আমার মনে এমনি একটি রেথাপাত করে গেছে যা হয়তো কোনদিনও মৃছতে পারবোনা আমি। মালতী ভধু আমার মেয়ের মত নয়, সতিটেই সে আমার নমস্থা।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। আমার অফুমান একে-বারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। বীণাকে দেখতে গেলে বীণার প্রথম কথাই হঁলো তাই।

'অজিত দা, তুমি যে আসবে সে আমি জানতুম। আশা করি তুমি তোমার কথাও রাথবে।' . কি বোঝাই তাকে ? সে ত জানে না সেদিনের আমি— আর আজকের আমির মধ্যে কত তকাং। সেদিন ছিলাম আমি এক!, আজ আমার সঙ্গেরহেছে আমার স্ত্রী, আমার পুত্র। তাদের ও একটা মতামত থাকতে পারে, থাকলে সে-গুলোকেও সহজে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারবেনা। যুগও পাল্টে গেছে এখন।

তবু বীণার দেই রোগনীর্ণা মুখখানার পানে তাকিয়ে আমার চোথে জল আদে, তার মুখের করণ আবেদনটুকুও আমার হৃদয় স্পর্শ করে। তাই তাকে একটু আশাদ দিয়ে বলি, তুই কিছু ভাবিদ না বীণা, আমার দিক থেকে ধেটুকু করবার আমি ঠিকই করবো।

সামাত্ত একটা মুখের কথা, তাতেই যেন তার মুখের রঙ পালটে যায়।

• আর বেশীক্ষণ বসতে পারিনা সেথানে। আশকা হয়, পাছে যদি আরও কিছু বলে ফেলি। নিঃশদে পালিয়ে আসি সেথান থেকে।

এর পরেও কয়েকদিন মালতী আমার কাছে এসেছে।
শ্রীমতীও তাকে থুব আদর যত্ত্ব করেছেন। স্বীকারও
করেছেন এমন স্থানরী মেয়ে তিনি আগে কথনও দেখেন
নি। তবু আমি চুপ করেই ছিলাম, কথাটা কিছুতেই
উথাপন করতে পারিনি তাঁর কাছে, কেমন যেন একটা
বাধা এসেছিল আমার মনে।

একদিন সাহস করে কথাটা বলেই ফেললাম।

—মালতীকে তোমার পছন্দ হয় মালা ?

শ্রীমতী তথনই তার কোনও উত্তর দিলেন না, বেশ একট চিস্তা করতে থাকেন তিনি। অনেকক্ষণ বাদে হৃঃথ-সহকারেই বলেন তিনি, এটা যে আমার মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু দেখছি এ হবার নয়।

- —কেন বলোত ?
- —বিয়ে দিয়ে কি শেষে রোগ ডেকে আনবো। জানই ত ওর মায়ের টি বি।

এইটেই আশকা করেছিলাম আমি। জানতুম মালতীকে শ্রীমতীর পছন্দ নিশ্চয়ই হবে, শুধু বাধবে ওই এক জায়গায়। এর জন্ম তাকে আমি মোটেই দোষ দিইনা, বীনাকেও না, নিজের মেয়ের মুখ চেয়েই অফ্রোধ করে দে, শ্রীমতীও অর জি শুধু তাঁর পুত্রের কল্যানে। শ্রীমতীর স্বার্থে আমিও জড়িত, অতএব এ নিয়ে আর তাকে কোন অফ্রোধ করতে পারলাম না। বিপদে পড়লাম শুরু বীণাকে নিয়ে। তাকে এখন কি বলি। সেত নিশ্চয়ই আমার আশাপথ চেয়ে বসে আছে। মালতীকে ও হয়ত এর কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে। যদি দিয়ে থাকে, তবে কি সেই ফুলের মত নিম্পাপ মেয়েটির প্রতি দারুণ অবিচার করা হবে না ? এদিকে আমিও বাপ, জেনে শুনে ছেলেকে মৃত্যুর পথে এগিয়েই বা দিই কি করে ?

দিবারাত ওই সবই চিন্তা করি, কিন্তু কোন একটা মীমাংসা করতে পারিনা। শেষকালে একদিন মনে জোর ধরলুম, ঠিক করলুম যাহোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে আমাকে। এ নিয়ে আর কাউকে আমি আশার মধ্যে রাথবোনা। ঠিক করলুম আমিও মিথ্যার আশ্রম নেব—অন্তায় কিছু নয়, সত্যবাদী যুধিষ্টিরকেও একদিন এই পথ নিতে হয়েছিল। আমিও নিলাম। বীণাকে একথানা চিঠি লিথে জানিয়ে দিলাম যে আমার সব চেটা ব্যথ হয়েছে। ছেলে নিজেই দেখে ভনে বিয়ে করবে ঠিক করেছে, অতএব এর মধ্যে আর আমার কোন কথা চলেনা। তুই ছঃথ করিদনা কিছু।

মালতীও এরপরে আর এামেনি।

সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্দ নিজেকে ফাঁকি দেওয়া যায় না কোনদিন। বীণার দেই রক্তণ্ত ম্থথানা প্রায়ই মনে পড়ে, মনে পড়ে মালতীকে। নিজের মনের আহনে নিজেই জলে পুড়ে মরি দিবারার।

দেদিন সকালে বাইরের ঘরে একাই বসেছিলাম, চাকর এসে ঢুকলো, হাতে একথানা টেলিগ্রাম।

চমকে উঠি। বাণার কিছু হয়নি ত, মালতীর ? না, টেলিগ্রামথানা, খুলে দেখি থোকনের। শ্রীমতীও এসে ঘরে চুকলেন।

- —কার টেলিগ্রাম ?
- —থোকনের।
- —থোকনের ? কি থবর ?
- —ভালই, কাল সকালে সে প্লেনে আসছে। তোমাকে দমদমে থেতে বলেছে।
  - —সেকি ? হঠাং সে চলে আসছে ?
- —ই্যা, দক্ষে তার স্ত্রীও আছে। এক ইংরেজ লক্ষ্যাকে বিয়ে করেছে সে। ভারী স্থলর দেখতে নাকি ?

শ্রীমতী মুচ্ছা গেলেন। আমারও পাপের প্রায়শিক্ত হলো।

## वाक्रामी ७ वाश्मा ভाষা

## ত্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি. এ.

বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে আলোচনা কংলে আমরা নুঝতে পারি যে পূর্বে বাঙ্গালী জাতি ও তাদের মাতৃভাষার যথেষ্ঠ মর্যাদা ছিল, কিন্তু বর্তমানে দেরপ নেই—স্বাধীন ভারতে এই জাতি ও তাদের মাতৃভাষা দিন দিন কোণঠাদা হয়ে পড়ছে। কেবল-মাত্র দেশ বিভাগের অভূতপূর্ব পরিস্থিতি এর জয়েয় দায়ী নয়। বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার ওপর এমন কতকগুলো বিশেষ ধরণের চাপ আজ পড়েছে, যে সমস্তর অভিত্ব ইংরেজ আমলে ছিল না। আর এই চাব প্রধানতঃ আসছে ভারতের বর্তমান শাসকদলের তরফ থেকে।

### ইরেজ আমলে বাঙ্গালী

ষাধীন ভারতের বাঙ্গালী অপেক্ষা বুটশ ভারতের বাঙ্গালী খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও কর্মদক্ষতায় বেশী অগ্রগণ্য ছিল-একথা সর্বজনবিদিত। কি ত্রংসাধ্য শাসন-সংস্কারে, কি দায়িত্বশীল সংগঠন কাজে, বাঙ্গালী মনীয়া তথন অপরিহার্য ছিল। দেশকে নতুন নতুন পথের সন্ধান দিত বাঙ্গালী। নতুন নতুন ভাবধারা ও নতুন নতুন কর্মের চেতনায় জাতিকে উদ্দ্দ করত বাঙ্গালী। চেতনা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে ভারতের যে কোন প্রদেশের চেয়ে ঢের বেশী অগ্রণী ছিল বাংলা। এই সমস্তলক্ষাকরে মহামতি গোথলে বলেছিলেন—Bengal is the brain of India. What Bengal thinks today India thinks to-morrow মৃক্তিযুদ্ধেও দেখা গিয়েছে প্রত্যেক স্তরেই বাংলা যা বলেছে, যা করতে চেয়েছে, ভারতের অক্সান্ত প্রদেশ প্রথমে বাধা দিয়ে শেষে সেটিই গ্রহণ করেছে। ইংরেজজাতি বাঙ্গালীর এই উন্নত প্রতিভাকে যথা-যোগ্য মর্যাদা দিতে কুন্ঠিত হয়নি। তাই সরকারী বিভাগের দর্বোচ্চ পদগুলোর অধিকাংশই তথন বাঙ্গালীদের দেওয়া হত। ইংরেজ আমলে বড় বড় সরকারী পদগুলি পিছনের দরজা দিয়ে স্থারিশের জেংরে পাওয়া থেতো না, থেমন এখন পাওয়া যায়। শিক্ষা, কর্মক্ষমতা ও সততার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে মোটা বেতনের চাকরী পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা থেতো না বৃটিশ ভারতে। এইজন্ত অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন বাঙ্গালীদের সংক্ষ প্রতিযোগিতায় না পেরে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশবাদীরা তাদের ইংসা করত।

বাজনীতিক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে বাংলার নেতারা ভারতের অ্যান্য প্রদেশের নেতাদের চেয়ে বড ছিল রাজ-নীতিতে এবং বাংলার নেতাদের পরামর্শ যেথানে গ্রহণ করা হয়নি, দেখানেই দেশ ও জ।তির অকলাণ হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যখন ই উরোপে মহা-সমরের কালাগ্নি প্রজনিত, হুর্ছ্ব জার্মণ জাতির ভয়ে ইংরেজ জাতি ত্রস্ত, তথন স্থভাষচন্দ্র মহাত্রাজীকে বললেন —ইংরেজকে যুদ্ধে সাহায্য করার পরিবর্তে যদি দেশব্যাপী আন্দোলন করে বিব্রত করা হয়, তবে, তারা (ইংরেজ জাতি। ভারত ছেডে পালাবে এবং সমগ্র ভারতব**র্ধ** স্বাধীনতা লাভ করবে। মহাত্মাজী যদি এই বঙ্গনেতার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, তবে অতি সহজে দেশ স্বাধীন হত। কিন্তু জাতির জনক, নেতাজীর এই পরামর্শ **গ্রহণ** করলেন না, যার ফলে আপোষে স্বাধীনতা আনতে গিয়ে ভারতবর্ষ থণ্ডিত হল, ভারতের বুকে পাকিস্তান নামে এসলামিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল এবং খণ্ডিত ভারতে হিন্দুদের অবস্থা হয়েছে কণ্টকশ্যারি পর শ্লশ্যায় শ্যুনের মত. শাসকদল', সাম্যবাদীদল ও মুসলমান, এই ত্রিশক্তি হিন্দের নিশ্চিক্ত করবার জন্মে ওঠে পড়ে লেগেছে। এইরূপ আরও অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গনেতার প্রামর্শ উপেক্ষা করে সর্ব-ভারতীয় নেতারা চলতে গিয়ে দেশ ও জাতির অকলাণ করেছেন।

#### স্বাধীন ডারতে বাঙ্গালী

স্থানীন ভারতের ভাগ্যবিধাতা ইংরেজ নয়, কংগ্রেস।
এথানে যোগ্যতার মাপকাঠি আলাদা। এথানে ইংরেজ
আমলের মত শুধু গুণের দ্বারা কর্তাদের সন্তুষ্ট করা যায় না,
এথানে উচ্চপদ প্রাপ্তির জ্বন্তে, সাফল্য অর্জনের জল্তে সোজা
পথে না চলে বাঁকা পথে চলতে হয়, স্পষ্ট কথা না বলে
চাট্বাক্য বলতে হয় এব্ং স্থপথে না চলে কুপথে চলতে
হয়। যে সমস্ত বাঙ্গালী উক্ত উপায়ে চলতে পারে না,
তোষণতা জানে না, তারা সকল প্রকার যোগ্যতা সবেও
চাকরি ও অক্তান্ত ক্ষেত্রে পাতা পাচ্ছে না। আজ শিক্ষাদীক্ষার অগ্রসর বাঙ্গালীদের আয়ের পথও প্রায় রুদ্ধ হয়ে
এপেছে।

দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বাঙ্গালী দেশের স্বাধীনতার জ্ঞানে লড়েছে, মথচ স্বাধীন ভারতে আজ বাঙ্গালীর যথা-যোগা স্থান নেই। সে অপমানিত, লাঞ্চিত ও ঘণিত জীবন যাপন কচ্ছে এবং ভারতের অন্যান্ত প্রদেশে বাঙ্গালীরা স্ত্রা-পুত্র নিয়ে সম্মানের সহিত বসবাস করতেও পাচ্ছে না। विदन्नी आमत्न दिन्नी नार्टेत श्रम नाञ्चानीता श्रुवन कवर, কিন্তু স্বদেশী আমলে বাঙ্গালীদের সহজে লাট করা হয় না। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, ডিরেক্টার, সেক্রেটারী প্রভৃতি মোটা বেতনের পদগুলোতে এখন উপযুক্ত বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম। দিল্লীর সরকারী দপ্তরগুলোতে বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা দশজনও নেই। অথচ উচ্চশিক্ষিত ভারত-বাদীর শতকরা কুড়িজনেরও বেশী বাঙ্গালী এবং দেশের জন্যে যারা জীবন দিয়েছে বা সর্বস্বাস্ত হয়েছে, তাদের শত-করা ষাটজনেরও বেশী বাঙ্গালী। যে স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গালী আজ কোণঠাদা হয়ে পড়েছে, প্রাণ্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিজদেশে পরবাসী হয়েছে, সেই স্বাধীনতার জত্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বাঙ্গালীরা গুধু আরম্ভ করেনি, সংগ্রামের প্রথম অনেক বছর বাঙ্গালীরা একপ্রকার একাই লড়েছে, বাংলার সন্ন্যাসী ও ফকিররা পর্যন্ত এক-টানা চল্লিশ বছর ধরে ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে; পরবর্তীকালে ज्यानात्कत्र महाग्रेका प्रशास्त्र, किन्छ विरामनी भामरनत উচ্ছেদ-কল্পে আপোষ-বিরোধী সংগ্রাম তারা একাই পরিচালনা করেছে। সে সংগ্রামে যারা বিরোধিতা করেছিল, যারা

স্থবিধাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তারা আজ ইংরেজের নিকট হতে থণ্ডিত ভারত উপঢ়েকিন পেয়ে বাঙ্গালীর মনিব হয়ে বদেছে। এর চেয়ে নিয়তির নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে ? বাংলার জনমতের আজ কোন মুলা নেই, বাঙ্গালীর আস্থাহীন ব্যক্তিদের মন্ত্রী করে বাঙ্গালীদের নিশিচ্ছ করবার স্থপরিকল্পিত, ব্যবস্থা করা হচ্ছে; বাংলার জনমতের বিক্লম্বে বাংলার অবিচ্ছেন্ত হিন্দু-প্রধান বেরুবাডী অঞ্চল পাকিস্তানকে উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা এবং এইভাবে কয়েক হাজার বাঙ্গালী হিন্দুদের পাকিস্তানের কবলে ঠেলে দেওয়ার আয়োজন, এইরূপ পরিকল্পনার একটি উজ্জ্ল দৃষ্টান্ত। আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী প্রতিভাকে উৎসাহ দেওয়ার লোক নেই. সরকারী স্তবে বাঙ্গালী প্রতিভার কদর নেই, স্বীকৃতিও নেই, এবং বাঙ্গালীদের (বঙ্গ-ভাষাভাষী হিন্দ্রে) নিশ্চিফ করবার জাত্তে ও ভারত ইউনিয়নভুক্ত বাংলার এই অবশিষ্ট অংশ মান্চিত্রের পৃষ্ঠা থেকে লোপ করবার জন্মে ঘরে বাইরে চক্রান্ত চলেছে। অবস্থা দেখলে মনে হয়, স্বাধীন ভারতে বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব অদূর ভবিয়তে লোপ পাবে, যদি নতুন কোন উদার ও উন্নততর দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন জাতীয় নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠানা হয়।

#### বাংলা ভাষা

ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা হল সবচেয়ে স্থানর ও শ্রুতিমধ্র ভাষা, কিন্তু ইহার যথাথোগ্য মর্যাদা আজ স্বাধীন ভারতে নেই। ভারতের জাতীয় মহাসভা "হিন্দী" ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার গোরবদান করেছেন। এই হিন্দুস্থানী ভাষা হিন্দীও নয়, উদ্ভ নয়, ইহা অতীত যুগের মোগল শিবিরে কথিত হিন্দী ও উদ্ব সংমিশ্রণে উদ্ভুত চলিত ভাষা। ইহা কোন মর্যাদা পাওয়ার উপযোগী নয় এবং বাংলাভাষার সমকক্ষও নয়।

কিন্তু এই মধ্র ও স্থলর বাংলা ভাষা আজ উপেশিত কেন? বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবী কি অচল? বাংলা সাহিত্যের দাবী কি প্রণিধানযোগ্য নয়? উত্তরে বলা যায়—সমগ্র ভারতে সাহিত্য হিসাবে বাংলার দাবী অগ্রগণ্য ও অবিসংবাদী। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা শিথিতে প্রতিপদে কি ব্যাকরণের জটীল স্ত্র জানা প্রয়োজন? উহ্বা

चार्का প্রয়োজন নহে, অপর পক্ষে হিন্দীভাষা ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। তৃতীয় প্রশ্ন, হিন্দী-ভাষাভাষীর সংখ্যা বাংলা-ভাষাভাষীর ज्नां दिनी ना कभ । हिन्नी व ममर्थक गण वर्णन, हिन्नी-ভাষীরই সংখ্যা অধিক। কিন্তু আদমস্থমারির তালিকা গ্রহণ-থোগ্য নয়। ভাষাতত্ত্বিদ গ্রীয়ারসন সাহেব বলেন, উক্ত তালিকায় পোরবী হিন্দী ও পশ্চিমী হিন্দী আলাদা ভাবে না দেখিয়ে একত্রে দেখানো হয়েছে। হিন্দী বলিলে পশ্চিমী হিন্দী ভাষাভাষীদের সংখ্যা মাত্র বুঝায়। তাহার ওপর এলাহাবাদ,পাঞ্জাব ও বিহারকে পশ্চিমী হিন্দী ভাষা-ভাষীবলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিহারীর সহিত হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সাদশ্যই অধিক। তার ওপর উক্ত তিন প্রদেশের বহুলোক উদ্ভাষাভাষী। অপর পক্ষে বাংলা-দেশ ছাড়া বিহার, উড়িলা, আদাম প্রভৃতি প্রদেশে ও ভারতের অক্যান্য স্থানে বহু পরিমাণে বাংলা-ভাষাভাষীর অস্তিত্ব আছে। অধিকন্ধ উড়িয়া, মাগধী মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার দহিত বাংলাভাষার সম্পর্ক নিকটত্ম। এই সমস্ত বিষয় প্র্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় তেরো কোটি এবং হিন্দী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা দাড়ায় মাত্র চার কোটি বা তার কিছু বেশী। এই সমস্ত বিবেচনা করলে ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলাভাষাই হল শ্রেষ্ঠ ভাষা এব রাষ্ট্রভাষা হওয়ার ইংাই একমাত্র যোগাতা রাথে। কিন্তু ছুভাগোর বিষয় স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালীদের মত বাংলা ভাষাও আজ অবহেলিত, কোন মহল থেকে বাংলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করবার দাবী উত্থাপন করা হচ্ছে না।

> জীবনমরণ সমস্থা বাঙ্গালীজাতির আজ জীবন মরণ সমস্থা। এই

জাতিকে বাঁচতে হলে আজ কঠোর বাস্তবের সমুখীন হতে হবে, দলাদলি ত্যাগ করতে হবে এবং অযৌক্তিক ভাব-প্রবণতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহ কাটিয়ে উঠতে হবে। বাংলাদেশে শিক্ষার আরও প্রসার হওয়া আবশ্যক, কারণ শিক্ষার প্রসার লাভ হলে দেশবাদীদের বুদ্ধিবিবেচনা বৃদ্ধি পায়, সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধি লোপ পায় এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ যে অকল্যাণকর, তা নুঝতে পারে। বাঙ্গালীদের ধর্ম বিষয়ে, সমাজ বিষয়ে, রাজনীতি বিষয়ে ভেদ-প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে তারা (বাঙ্গালীরা) জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ ভূলে গিয়ে দল ও উপদলগত স্বার্থ নিম্নে কল্ফ করে, এই স্বভাব ত্যাগ করতে হবে। এই সঙ্গে বাঙ্গালীদের প্রকৃত প্রগতিবাদী হতে হবে, শ্রম ও কর্ম, দেবা ও ত্যাগের দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে হেবে. স্বাস্থ্য-সম্পদ সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে অকালমৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে, স্বজাতীয়ের প্রতি হিংসা ত্যাগ করতে হবে, অম্পুগ্রতা বর্জন করতে হবে, ঈর্বরে বিধাসী ও স্বধর্মের প্রতি আস্থাবান হতে হবে, সাহিত্যের আদর্শ আরও উন্নত করতে হবে নিয়মাত্রবতী, সংষ্মী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে, ব্যবসা বাণিজ্যে মাড়োয়ারীদের সমকক্ষ হতে হবে এবং নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। বাংলার হিন্দুমুদলমানদের বতমান অশেষ ছুগতির কারণ হল বঙ্গ-বিভাগ। এই ছুর্গতির অবদানের জন্যে যাতে বাংলার হিন্দু মুসলমানদের ভেতর আবার ভাতভাব জাগে, মুদ্লুমানর৷ খাতে নিজেদের পাকিস্তানী মনে না করে পূর্বের মত বাঙ্গালী মনে করে, উভয় ধর্মাবলধী লোক থাতে পূব ও পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অধীনে এক প্রদেশে পরিণত করতে আন্দোলন স্থক করে; সেভাবে নেতাদের চেষ্টা করতে হবে।



## বাবরের আত্মকথা

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

আমি তারদি বেগকে দরবেশের জীবন থেকে ফিরিয়ে এনে দৈনিক হিসাবে গড়ে ভুলি। এইভাবে দে আমার বহু বংসর সেবা করেছে। আবার দরবেশ-জীবনে কিরে যাওয়ার তার প্রবল মাকাজ্ফা হলো। সে আমার কাছে বিদায় প্রার্থনা করলো। ছুটি মঞ্কুর করে কোষাগার থেকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে তাকে কামরানের কাছে দৃত হিসাবে পাঠানো হলো।

গত বংসব যারা এখান থেকে চলে গিয়েছে তাদের মনোভাব কতকটা প্রকাশ করে আমি একটুকরো কবিতা লিখেছিলাম। সেইটিতে মোলা আলিখার নামে তারদি বেগের মারকং তার কাছে পাটিয়ে দিলাম।

#### 'হায়রে !

'হিনুস্থান ত্যাগ করি' তোমরা তো গিয়েছ চলিয়া! এ দেশের ব্যথার স্মৃতি এখনও কি যাওনি ভুলিয়া পু সেথাকার মনোরম পরিবেশ তোমাদের করেছিল আকুল, ক্ষিপ্রপদে হিন্দুস্থান করি' ত্যাগ তোমরা তাই গিয়েছ কাবুল। যে স্থাের সন্ধান তরে সেথানে গিয়েছ। ঘরোয়া আরাম, স্থুখ শান্তি নিশ্চয় লভেছ। এত হুঃখ, এত ব্যথা হেথায় যদিও সহিয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মোরা এখনও বেচে আছি,---অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যথা,

আমার এগারো বছরের বয়দ থেকে কথনও একই জায়গায় ছইবার রমজান উংসব দেখি নাই। গত বংসর আমি রমজান উংসবের সময় আগ্রায় ছিলাম। এই প্রথা বজায় রাখার জন্ম ১৩ই তারিথ রবিবার রাত্রে রমজান উংসব পালন করার জন্ম দিক্রিতে আদি। যুদ্ধ জয়ের আরকস্টক উত্থানের উত্তর পূর্ব কোনে একটি পাধরের উচ্চ মঞ্চ তৈয়ারী করা হয়। তার উপর কয়েকটে বড় তাঁপু খাটেয়ে দেখানে উংসব উদ্যাপন করি। যে রাত্রে আমরা আগ্রা ত্যাগ করি, সেই রাত্রেই মির আলি চলে যায়। সে তাস থেলতে ভালবাসতো। সে কতকগুলি তাস চেয়ের পাঠায়। আমি তা পাঠিয়ে দিই।

৫ই জেল্কদ, শনিবার আমি অস্থ্যে পড়ি। অস্থ্য সতেরো দিন ধরে চলেছিল।

এই সময়টা নানা লোকে সেথ বেজিদের সম্বন্ধে নানা কথা বলছিল। স্থলতান কুলিতু ককে তার কাছে পাঠিয়ে বলা হয় যে কুড়ি দিনের মধ্যে দে যেন আমার দামনে হাজির হয়।

জেলহন্দ মাদের ২রা তারিথ শুক্রবার থেকে আমি কোরাণের একটি অধ্যায় একচল্লিশ বার পড়তে আরম্ভ করি।

> 'বন্ধবো কি তার আঁথির কথা ? অথবা ভূক তার ? আগুনের মত গায়ের রং কিংবা কণ্ঠম্বর ? তার দেহ সৌষ্টবের কথা না তার গণ্ডদেশ >

তার চুলের বাহার

না তার কটিদেশ ?'

২রা জেলহজ আমি আবার অস্থ্যে পড়ি। অস্থে নয় দিন ভূগলাম।

২৯শে জেলহজ আমরা অপারোচণে কুল ও সম্বলের দিকে প্রমোদ ভবনে বেরিয়ে পড়ি।

মহরম মাদের ১লা তারিথ শনিবার আমরা কুলে (আলিগড়) এসে পৌছাই। ছমায়ূন দরবেশ-ই-আলি এবং ইউস্কে-ই-আলিকে দললে রেথে যায়। তারা একটা নদী পার হয়ে কুতুর দেরওয়ানি এবং চল্লিশজন রাজার দঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করে এবং অনেক লোককে হত্যা করে। তারা কয়েকটি নরমুণ্ড ও একটি হাতী আমাদের কাছে কুল-এ পাঠিয়ে দেয়। তথন আমরা দেখানে ছিলাম। কুল-এ ছই দিন কাটানোর পর দেখ গুরাণের আমন্ত্রণ তার বাড়ীতে আসি। সেথানে সে তার আতিথ্যে আমাদের পরিতৃপ্প করে এবং আমাদের সামনে উপহার দ্রব্য রাথে।

বুধবার দিন আমরা গঙ্গা নদী পার হয়ে সম্বল এলাক'য়
একটা গ্রামে রাতটা কাটাই। বৃহস্পতিবার আমরা সম্বলে
অবতরণ করি। সেথানে তুইদিন থাকবার পর শনিবারে
চলে আদি।

রবিবারে আমরা সিকেন্দারায় রাও শিরওয়ানির ভবনে পৌছাই। সে আমাদের আহারের আয়োজন করে ও নিজেই থাতা পরিবেশন করে। যথন আমরা ভোরে সেথান থেকে বেরিয়ে পড়ি তথন এমন ভাবটা দেথাই বেন আমি সকলকে পিছনে কেলে একাই চলে যাব। আমি ক্রুত কদমে আগ্রার এক ক্রোশের মধ্যে একাই এসে পৌছাই। সেথানেই আমার সঙ্গীরা আমাকে ধরে কেলে। মধ্যান্তে নমজের সময় আমরা আগ্রা পৌছে যাই।

মহরম মাদের ১৬ই তারিথ আমার আবার জর এবং
শারীরিক যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। পটিশ ছাব্রিশ দিন এই
জর ঘুরে ঘুরে আদে। আমি ওষ্ধ থেতে থাকি এবং কিছু
কিছু আরাম পাই। এই সময়টা পিপাদায় ও অনিদ্রায়
ধুবই কট পাই।

আনর। অস্থের সময় তৃই একটি চতুপালী কবিত। রচনা করি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই:— 'দিনের বেলায় ভূগি প্রবল জ্বরে নিশীথে যায় আখির নিদ্ দূরে। যম্বণা আর সহিষ্কৃতা পাশাপাশি রহে। একটা যদি কমতে থাকে আর একটি বাডে।

সকর মাসের ২৮শে তারিথ শনিবার আমার তই পিসিমা ককর-ই-জাহান বেগম ও থাদিজা-স্থলতান-বেগ্ম সিকান্দারায় আসেন। আমি কিছুদ্র এগিয়ে গিয়ে তাঁদের অভার্থনা করে নিয়ে আসি।

রবিবার ওস্তাদ আলি কুলি একটি বড় কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করে। গোলাটি অনেকদ্র পর্যান্ত যায় বটে, কিন্তু কামানটি চ্রমার হয়ে যায়। তার এক টুকরার ধারুয়ি কয়েকজন আহত হয় এবং আটজন মারা যায়।

প্রথম রবিয়ল মাদের ৭ই তারিথ দোমরার সিক্তিপরিদর্শনের জন্ম অধারোহণে বেরিয়ে পড়ি। হুদের মাঝথানে একটি আট কোণা মঞ্চ তৈরী করার আদেশ দিয়েছিলাম। দেখলাম সেটা তৈরী হয়েছে। মঞ্চের ওপর চাঁদোয়া থাটিয়ে সেথানে একটা নেশার আসর বসানোর ব্যবস্থা করি।

দিকি থেকে ফেরবার পর প্রথম রবিয়াল মাদের ১৪ই তারিথ দোমবার রাত্রে চান্দেরির বিক্লদ্ধে ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ করার জন্ম রওনা হই। তিন ক্রোশ যাওয়ার পর জলদিরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবত্রন করি। দেখানে লোকদেব যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করে রবিয়াল মাদের ১৭ই তারিথ (ডিদেম্বর ১২ই) বৃহস্পতিবার পুনরায় দৈন্য চালনা করে আনওয়ারে এদে নামি। আমি নদী পথে নৌকার আনওয়ার ত্যাগ করি এবং চান্দওয়ার ছাড়িয়ে নৌকা থেকে নামি।

কদম কদম এগিয়ে গিয়ে আমর।২৮শে তারিথসোমবার কানওয়ারে প্রবেশ পথের কাছাকাছি অবতরণ করি।

রবিয়স সানি মাসের ২রা তারিথ রহস্পতিবার আমি
নদী পার হই। নদীর এপারেই হোক বা ওপারেই হোক
সমস্ত সৈতা পার হতে চার পাচ দিন দেরী হয়ে যায়।
এই কয়েকদিন আমরা লুকিয়ে বেড়াই এবং আফিং খাই।
কানওয়ারে যাওয়ার পথ চম্বল নদীর তুই এক ক্রোশ
উদ্ধানে। শুক্রবার আমি একটি নৌকায় চড়ে এ রাস্তায়
এসে পৌছাই এবং শিবিরে উপস্থিত হই।

যদিও দেথ বেজিদ শত্রুতাচরণ করছে কিনা ঠিক

বোঝা শাচ্ছে না, তবুও তার অসদাচরণে এবং কার্যো এটা অমুমান হচ্ছিল যে তার হয়তো শক্রতা করার মতলব আছে। এই জন্ত দৈল্পদের মধাথেকে মহমদ আলি জংজংকে নির্বাচিত করে তাকে কনোজ থেকে মহম্মদ স্থলতান মিজ্জ। এবং দেখানকার আমির ও স্থলতানদের যেমন –কাদিম-ই-হোদেন স্থলতান, বেয়াকুব স্থলতান, মালিক কাসিম কৃকি, ব্রমধারী আবতুল মহম্মদ ও মিফুচ্র থাঁ আর তাদের ছোট বড় ভাইরা এবং দ্রিয়া থানিসকে আনার জন্ম পাঠানো হলো যাতে তারা এক সঙ্গে বিদ্রোহী व्याक्तशानतम् व विकरक न एट भारत्। छे भारत् । ए । যে তারা যেন প্রথমে দেথ বেজিদকে তাদের দঙ্গে যাওয়ার জন্ম আমন্ত্রণ জানায়। যদি সে দ্বিক্তিক না করে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে যেন তাকে সঙ্গে নে ওয়া হয়। তা ষদি না করে তাহলে মেন তাকে দরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মহম্মদ আলি কয়েকটি হাতি চা ওয়ায় দশটি হাতি তারসঙ্গে দেওয়া হয়। তাকে যাত্রা করার অন্তমতি দেওয়ার পর বাবাচুরাকে ও তার দক্ষে যাওয়ার জন্ম আদেশ দেওয়। হয়।

## ১৫২৮ সনের ঘটনাবলী চান্দেরি যাত্রার বিবরণ

কানার থেকে তৃই মাইল নৌকা যোগে যাই। ১লা জাহুয়ারি রবিয়ল মাদের ৮ই তারিথ বৃধ্বার কালপির এক ক্রোশের মধ্যে অবতরণ করি। শিবিরে বাবা কুলি আমাকে সম্বর্জনা করতে আদে। দে থলিল স্থলতানের পুত্র। থলিল স্থলতান স্থলতান দৈয়দ থানের ছোট ভাই। গত বংসর দে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে আদে, কিন্তু পরে অহুতপ্ত হয়ে আন্দার আর মীমান থেকে ফিরে আদে। যথন দে থাস্করের কাছাকাছি আদে, দেই সময় দৈয়দ থান হায়দার মহম্মদকে তার সঙ্গে সাক্ষাং করার জন্য পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আদে।

পরদিন অর্থাং ২রা জামুয়ারি আমরা আলমর্থার বাড়ী কুলপিতে আসি। আমাদের জন্ম সে হিন্দুস্থানি থাত্তের আয়োজন করে এবং নানা উপহার দ্রব্য দেয়।

১১ই জান্ত্রারি আমর। কান্দিরে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামি।

>২ই জাত্মারি ববিবার চিন্ তাইমূর স্থলতানকে

দিয়ে ছয় সাতৃ হাজার সৈত্যের অধিনায়ক করে চাল্টেরির নিক্লে অভিযানে অগ্রগামী দল ছিসাবে পাঠিয়ে দিই। তার সঙ্গে গায় বেগ বাকি সিংবামি (এক হাজার সৈত্যের অধিনায়ক)। কৃজবেগের ভাই তারদি বেগ, খাছা-পরীক্ষক আসিক বেগ, মোল্লা আহাক, মৃসিম জ্লদাই এবং হিন্দুস্থানি বেগদের মধ্যে সেথ গুরণ।

১৭ই জান্ত্যারি শুক্রবার ( দ্বিতীয় রবিয়ল মাদের ২৪শে তারিথ ) আমরা কাটোয়ার নিকটে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করি। এথানকার অধিবাসীদের উৎসাহিত করে বদরউদ্দিনের পুত্রকে এই জায়গার শাসন ভার অর্পণ করি।

এই স্থানের দক্ষিণপূর্ক দিকে পাহাড়গুলির মধ্যে আড়াআড়িভাবে বাঁধ তৈরী করে একটি বড় গোলাকার হদের স্বষ্টি করা হয়েছে যার আয়তন প্রায় দশ বারো বর্গ মাইলের মত। এই হ্বদ কাচোয়াকে তিন দিকে ঘিরে আছে। উত্তর পশ্চিম দিকে থানিকটা জায়গা শুকনো রাখা হয় সেইখানেই কাচোয়ার প্রবেশের ফটক। হ্রদের ওপর অগণিত ছোট ছোট নৌকা—যাতে তিন চার জনলোক ধরে। যদি এখানকার লোককে কোনও কারণে পালাতে হয় তাহলে নৌকায় চড়েই যেতে হয়। কাচোয়ায় পৌছানোর আগেও তুইটি হ্বদ দেখা যায়—সেগুলো কাচোয়ার হুদের চেয়ে ছোট এবং এই হ্রদ তুটিও পাহাড়-গুলির মধ্যে তাড়াতাডি বাঁধ দিয়ে তৈরী হয়েছে।

কাচোয়ায় আমাদের একদিন অপেক্ষা করতে হয়।
কারণ এইথানে কয়েকজন কর্মক্ষম ওভারসিয়ার ও মাটি
কাটার লোকদের রাস্তা সমতল করা ও জঙ্গল পরিষ্কারের
জন্ত নিযুক্ত করা হয়। কাচোয়া এবং চাল্লেয়ারির মধ্যে
স্থানগুলি জঙ্গলাকীর্ণ। ১৯শে জানুয়ারি আমরা কাচোয়া
তাাগ করে কিছুদ্র অগ্রদর হয়ে একরাত্রি বিশ্রাম করি।
তারপর বুরহানপুর অতিক্রম করে চাল্বেরি থেকে ছয়
মাইল দূরে অর্পপৃষ্ঠ থেকে অব্তরণ করি।

চান্দেরি তুর্গ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তার নীচে সহর এবং বহিত্র্গ। তারও নীচে সমতল রাস্তা—যার উপর দিয়ে গাড়ী চলাচল করে। যথন আমরা ব্রহানপুর ত্যাগ করি সেই সময় (১০ই জাম্ব্যারি) গাড়ী চলাচলের স্থবিধার জন্ম চান্দেরির তুই মাইল নীচের রাস্তা দিয়ে যাই। ২১শে জাত্মারি একটা রাত বিশ্রামের পর আমরা অগ্রসর হয়ে বাজাত থাঁয়ের পুকুরের পারের ওপর দ্বিতীয় রবিয়ল মাসের ২৮শে তারিথ মঙ্গলবার এসে পৌছাই।

২২শে জান্থ্যারি—প্রত্যুধে অধপৃষ্ঠে আরোহণ করে দেওয়াল-ঘেরা সহরের চারদিকে অর্থাং দক্ষিণ, বামে, মধ্যস্থলে ঘাটি স্থাপন করি। ওস্তাদ আলি কুলি প্রস্তর গোলা নিক্ষেপের জন্ম একটি জায়গা নির্বাচিত করে। মজুর ও ওভারদিয়ারদের দেই নির্বাচিত স্থান উচু করার জন্ম নির্দেশ দেওয়া হয়—যার ওপর কামান স্থাপন করা হবে। সমস্ত সৈন্মদলকে তুর্গ অধিকার করার জন্ম যন্ত্রপাতি, মই ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে আদেশ করা হয়।

পূর্বে চান্দেরি মাণ্ড স্থলতানদের অধীনে ছিল। যথন স্থলতান নাদিক দিন মারা যান (তিনি ১৫০০-১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ প্র্যান্ত মাল ওয়ার শাসক ছিলেন) তার এক স্থলতাদ মানুদ যিনি মাণুর শাসক তিনি এর এবং পার্শবর্ত্তী ভথতের উপর অধিকার স্থাপন করেন, এবং আর এক পুত্র চান্দেরি দখল ক'রে সেকেন্দার লোদির অধীনস্কভাবে দেখানে থাকেন। সেকেন্দার লোদিও মহমদ সাহের পক্ষাবলম্বন করে তাঁর সাহায্যের জন্ম বিশাল সৈতা প্রেরণ করেছিলেন। মহমদ সা স্থলতান সেকেন্দারের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। তিনি আমেদ সানামে এক নাবালক পুত্র রেথে স্থলতান ইব্রাহিমেয় রাজত্ব কালে মারা যান। স্থলতান ইবাহিম আমেদ সাকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর একজন নিজের লোককে চান্দেরির শাসক নিযুক্ত করেন। যে সময় রাণা সঙ্গ স্থলতান ইবাহিমের বিরুদ্ধে **দৈল্য চালনা করে এবং ইব্রাহিমের অধীনস্থ বেগরা** তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে-সেই সময় চান্দেরি রাণার হাতে যায় এবং রাণা চান্দেরির শাসন ভার মেদিনী রায়ের ওপর অর্পন করে। রাণার বিশ্বাদভান্তন এই বিধর্মী মেদিনী রাও চার পাঁচ হাজার বিধন্মীর সঙ্গে এইথানে ছিল।

জানা গিয়েছিল যে মেদিনীরাও এবং আরাইন্ থায়ের
দক্ষে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। সেইজন্ত শেষোক্ত ব্যক্তিকে
দেখ গুরণকে সঙ্গে দিয়ে মেদিনী রায়ের নিকট অন্থগ্রহ ও
দয়া প্রদর্শনের প্রস্তাব দিয়ে পাঠানো হয়। তার নিকট
এই প্রস্তাব করা হয় যে, চান্দেরির পরিবর্তে তাকে সামসাবাদের (সংমুক্ত প্রদেশে) শাসন ভার দেওয়া হবে। কিস্ক

মেদিনী রায়ের তৃই একজন বিশ্বস্ত অন্ত্রর এই আপোষ প্রস্তাবের বিক্ষকাচরণ করে—খার ফলে কোনও মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা যায় না। হয়তো মেদিনী রায় ও এই আপোষ প্রস্তাবে বিশাস স্থাপন করেনি, অথবা তার তুর্গ অতান্ত স্থরক্ষিত এবং অজেয় এই ভ্রান্ত গর্মে সে স্ফীত হয়ে উঠেছিল।

প্রথম জুমাদা মাদের ৬ই তারিথ (২৮শে জান্থয়ারি)
মঙ্গলবার আমরা বাজাত থায়ের পু্করিণীর তীর থেকে
চান্দেরি তুর্গ আক্রমণের জন্ত দৈন্ত চালনা করি। তুর্বের
নিকট একটি পুর্করিণীর পাশে এসে ভূমিতে অবতরণ
করি।

এই দিনই সকালে মাটতে পা দেওয়ার পরই থনিয়াদ
চিঠি নিয়ে আদে; তার মর্মটে হচ্ছে—পূর্ম দিকে ষে সৈত্ত
পাঠানো হয়েছিল তারা অবিবেচকের মত যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে এবং লক্ষো তাাগ করে কনাজে গিয়েছে।
বুঝলাম এই পরাজয়ের সংবাদে থলিকা অতান্ত বিচলিত ও
শক্ষিত হয়েছে। তার মনের ভাব বুঝে আমি বল্লাম—
ভয়ের বা অস্থির হওয়ার মত কোনও কারণ ঘটেনি।
আলার ইচ্ছা ছাড়া কিছই সম্পন্ন হয় না এবং যা তিনি
আগোর থেকে ঠিক করে রেখেছেন তা ঘটবেই। এখন
চালেরির ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দেওয়া আমাদের
ম্থা কর্তব্য। যে সব কথা আমাদের বলা হলো—দে কথা
আর যেন উচ্চারিত না হয়। আগে মামরা ছর্গ মাক্রমণ
করবো। এই কাজ শেষ হলে দেখা যাবে সামনেতে কি

### চান্দেরি তুর্গ অবরোধের স্থচনা

শক্রপক নিশ্চরই তুর্গরক্ষার বাবস্থা স্থ্ন চ করেছে। তারা বহিত্র্গে এক এক দলে তুই তিন জন লোককে রেথেছে সত্রকতার জন্ম। সেই রাবে আমাদের পক্ষের লোক চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল। শক্রপক্ষের অল্প ক্ষেকজন লোক যারা বহিত্র্গে ছিল তারা যুদ্ধ করেনি, তারা তুর্গের ভিতর পালিয়ে যায়।

প্রথম জুমাদা মাদের ৭ই তারিথ বৃধ্বার; ১৯শে জাপুয়ারী আমার দৈলুদ্দৈর অস্ত্রদক্ষিত হতে আদেশ দিয়ে তাদের নিজ নিজ ঘাঁটিতে উপস্থিত থেকে শত্রুপক্ষকে মৃদ্ধে নামবার প্ররোচনা দিয়ে আক্রমণ স্থক করতে বলে আমি যুদ্ধ-ভঙ্কা ও পতাকা নিয়ে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়ি।

পুরাদমে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে আমি যুদ্ধ-ভদ্ধ। ও পতাকা ফেলে রেথে ওস্তাদ আলিকুলির প্রস্তর গোলা নিক্ষেপ দেখার আমোদ উপভোগ করতে সেই দিকে চলে আদি। এই গোলা নিক্ষেপে কোনও ফল লাভ হলো না, কারণ কামান ঠিক জাদগায় বসানোর স্থান পাওয়া যায়নি। তাছাড়া তুর্গ দেওয়াল আগা গোড়া পাথরে তৈরী থাকায় খুবই মঙ্গনুত ছিল।

চান্দেরি হুর্গ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, একথা আগেই বলা হয়েছে। এই পাহাড়ের একপাশে নীচ দিয়ে চুই দেওয়াল বেরা একটা রাস্তা(তুতাহি) গিয়েছে জলাশয় প্র্যান্ত। আমাদের আক্রমণ চালানোর এই একটি প্রধান স্থান। এই জায়গাটি আমার দক্ষিণ ও বাম দিকের এবং কেন্দ্রের রাজকীয় দৈলদের প্রধান ঘাট বলে স্থির করা ্হয়েছিল। যদিও প্রত্যেক দিক থেকেই আক্রমণ স্বরু হয়েছিল তবুও বেশী ধাকা এইখানেই সহ্য করতে হয়েছিল। আমাদের সাহদী দৈল্রা কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি, যতই না বিধুমীরা এদের ওপর প্রস্তর এবং জলন্ত আগুন নিক্ষেপ করুক। অবশেষে সা মহমদ ইয়ুজ বেগ 'তুতাহি' প্রাচীর যেখানে বহিত্র র্গের দেওয়াল ছু য়েছে সেই প্রাচীরের উপর উঠে मांडात्ना। आभाव मारमी रेमग्रवा उ मत्न मतन স্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং এই ভাবে 'হুতাহি' দুখল হয়ে গেল। এই সব ঘটনা ঘটে গেলেও বিধৰ্মীরা কোনও বাধা দিল না। যথন আমাদের দলের লোক তুর্গ প্রাচীরের ওপর ভিড় করলো, তারা জ্বত পালিয়ে গেল। কিন্তু অল্প-ক্ষণের মধ্যেই তারা বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ নয় দেহে এবং युक्त आतम् करत आभारमत अस्नक रेमग्ररक शृष्ठे अमर्गन করতে বাধা করলো। তারা ছুর্গ প্রাচীরের ওপর দিয়েই তাদের তাড়িয়ে এনে কতক লোককে কেটে হত্যা করলো। তারা কেন প্রাচীর থেকে সহদা প্রথমে সরে গিয়েছিল,তার .কারণ হয়তো এই যে—পরাজিত হতে হবে এই আশস্কায় মরিয়া হয়ে যারা মনস্থির করে জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করে তারাও হয়তো তাই করেছিল। তারা তুর্গের ভিতর গিয়ে সমস্ত মহিলা ও স্থন্দবীদের হত্যা করে তারপরে নিজেদেরও মৃত্যু বরণ করতে হবে এই কথা ভেবে নিয়ে নগ্ন দেহে যুদ্ধ ক্রতে বেরিয়ে আসে। আমাদের লোকেরা নিজ নিজ ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে তাদের প্রাত্যেককে আক্রমণ করে তাদের প্রাচীরের ওপর থেকে বিতাড়িত করলে তাদের মধ্যে ছই তিন শ'লোক মেদিনী রায়ের আবাসে প্রবেশ করে এবং সেথানে তারা প্রায় সকলেই পরস্পরকে এই ভাবে হত্যা করে। একজন তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়ায়, আর অক্যাক্তরা তরবারির আঘাতের জক্ত আগ্রহ করে গলা বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে তাদের অনেকৈই নরকের পানে গমন করে।

আন্নার দয়ায় এই প্রসিদ্ধ তুর্গটি ঘণ্টা থানেকের মধ্যেই আমার দথলে চলে আসে। কোনও রণবাছ বাজলো না। কোনও প্রকৃতর হাতাহাতি সংগ্রামও হলো না। বিধন্মীদের শির দিয়ে একটি স্তম্ভ তৈরী করে চান্দেরির উত্তর পশ্চিম দিকের পাহাড়ে স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হলো। এই শক্র তুর্গ জয় করার তারিথ পাওয়া গেল এই কথাগুলির মধ্যে 'কথ-ই-ইদর-উল-হব' (১৩৪)। আমি তথন এই কবিতাটি রচনা করি।

'শক্রর আবাস ছিল—চান্দিরি, বিধর্মীতে পূর্ণ ছিল—এই পুরী। যুদ্ধ জয়ে এই ছুর্গ অধিকারে এলো, 'কথ-ই-ইদ্র-উল হব' জয়ের তারিথ হলো।'

চান্দেরি জায়গাটি বেশ ভাল, কারণ এর ধারে কাছে কয়েকটি জলাশয় আছে। তুর্গটি একটি পাহাড়ের ওপর। তুর্গের ভিতরে কঠিন পাথর থোদাই করা একটি জলাধার। 'তৃতাহির' (তুই দেওয়ালে ঘেরা পথ) প্রান্তভাগে যেথানে আক্রমণ চালিয়ে আমরা তুর্গ অধিকার করি, একটি বড় জনাশয় আছে। চান্দেরির ছোট বড় সমস্ত বাড়ী পাথরে তৈরী। ধনীদের বাড়ী সমত্ত থোদাই করা পাথর দিয়ে আর নিয়শ্রেণীর লোকদের বাড়ীর পাথর অমন স্থান্দর করে কাটা নয়। বাড়ীগুলির ছাত্ও মাটির টালির পরিবর্ত্তে পাথরের চাপড়া দিয়ে ঢাকা। তুর্গের সামনে তিনটি বড়া প্রতির চাপড়া দিয়ে ঢাকা। ত্র্গের সামনে তিনটি বড়া প্রবিণী। এগুলি প্রতিন শাসকরা আড়া আড়ি বাঁধ দিয়ে উচ্ জমির ওপর তৈরি করেছিল। এথান থেকে ক্রোশ তিনেক দ্রে বেতওয়া নামে একটি ছোট্ট নদী আছে। হিন্দুয়ানে এই নদীর জল অত্যন্ত স্থেপয় বলে থাাতিজাছে।

এই নদীটি সভাই বেশ স্থল্পর। নদীর জলের তলে খণ্ড খণ্ড পাথর আছে—যা . দিয়ে ঘর তৈরী করা যায়। চান্দেরি আগ্রার দক্ষিণ দিকে হাঁটা পথে নক্ষই ক্রোশ দ্রে। চান্দেরি উত্তর অক্ষাংশের পচিশ ডিগ্রিতে অবস্থিত।

প্রথম জুমাদা মাধের ৮ই তারিখ বৃহস্পতিবার। ৩০শে জাত্রয়ারি আমরা তুর্গের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে মোলা খাঁরের পুন্ধরিণীর ধারে এসে ঘোড়া থেকে নাম। আমার চান্দেরি অভিযানে আমার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল যে. চান্দেরি জয়ের পর আমরা বিধর্মী অধ্যুষিত ভূমি রায় সিং, ভিল্মাই এবং মারংপুর অভিযানে যাব। এইগুলি বিধ্রমী শালা উদ্দির অধীনস্থ রাজ্য। এইগুলি জয়ের পর রাণা সঙ্গর বিরুদ্ধে চিতোরের দিকে অগ্রসর হওয়ারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত থারাপ সংবাদ আসার বেগদের আহ্বান কবে তাদের সঙ্গে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্মই প্রথমে ব্যবস্থা করা উচিত। স্থলতান নাসিকদ্দিনের পৌত্র আমেদ সাকে চান্দেরির ভার অর্পণ করা হলো—সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাজম্ব দিল্লীর কোষাগারে সরাসরি পাঠাতে হবে। মোল্লা আদকারকে দৈত্য বিভাগের অধিনায়ক করে তাকে তুই তিন হাজার তুর্কি ও হিন্দুস্থানি ফৌজ দিয়ে তার সেনাবল বৃদ্ধির জন্ম বলা হলো।

এখানকার কাজ সমাপ্ত করে মোলা থার পুদ্ধরিণীর ধার থেকে প্রথম জুমাদা মাদের ১১ই তারিথ রবিবার উত্তর দিকে ফিরবার ইচ্ছা নিয়ে রওনা হলাম ও বুরহানপুর নদীর তীরে এদে থামলাম।

এই রবিবারেই ইয়াকুব থাজা ও জাফর থাজাকে কাল্পি থেকে নৌকা কানারের রাস্তার কাছে আনার জন্য বন্দির থেকে পাঠানো হলো।

এই মাদের ২৪শে তারিথ শনিবার কানারের পথের ধারে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি। তারপর সৈতাদলকে নদী পার হতে আদেশ দেওয়া হয়।

এই সময় সংবাদ আসে যে সৈক্তদলকে আগে পাঠানো হয় তারা কনোজও তাাগ করেছে এবং রাপরিতে এসেছে। শক্রপক্ষের একটি স্থদ্ট দল সামসাবাদও অধিকার করেছে যদিও আবুল মহম্মদ নিশ্চয়ই এ স্থান স্থর্কিত করেছিল। শৈক্তদলের নদী পার হতে প্রায় তিন চারদিন দেরী হয়ে গেল। নদী পার হওয়া শেষ হলেই আমরা কনোজের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই এবং একদল সাহসী সৈক্তকে শক্রপক্ষের সংবাদ আনার জন্ম আগেই পাঠিয়ে দিই। কনোজ থেকে কিছু দ্রে ধথন আমরা পৌছাই তথন সংবাদ পাওয়া গেল যে আমাদের সংবাদ সংগ্রহকারী দলের কালো ছায়া দেখেই মাক্তফের পুত্র পালিয়ে দূরে চলে যায়। বিবর্গ, বেজিদ ও মাক্রফ আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে গঙ্গা পার হয়ে কনোজের বিপরীত দিকে পূর্ব্ব তীরে আমাদের রাস্তাবন্ধ করবে বলে ঘাঁটি স্থাপন করে।

শেষ জমাদা মাসের ৬ই তারিথ বৃহস্পতিবার আমরা কনোজ অতিক্রম করে গঙ্গা নদীর পশ্চিম পারে এসে অবতরণ করি। আমাদের কয়েকজন সাংগী লোক নদীর উজান ও ভাটিতে যাতায়াত করে জোর করে ত্রিশ চল্লিশটি নোকা নিয়ে আসে। ভেলা প্রস্তুতকারক, মির মহম্মদকে একটি সাঁকো তৈরী করার উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করতে এবং সাঁকোর জন্ম জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়। সে একটি স্থান নির্ম্বাচন করে ফিরে আসে। স্থানটি আমাদের শিবির থেকে মাইল থানেক দ্রে। উৎসাহী ওভারিষয়ারদের সেতু তৈরীর কাজে নিযুক্ত করা হয়। ওস্তাদ আলি কুলি তার কামান যেথানে সেতু তৈরী হবে তারই কাছাকাছি জায়গায় স্থাপন করে গোলা নিক্ষেপের কাজে উৎসাহী হয়ে উঠলো।

বাবা স্থলতান ও দরবেশ স্থলতান দশ পনেরো জন লোককে দঙ্গে নিয়ে দান্ধ্য নমাজের দময় নোকায় পার হয়ে যায়। তাদের এভাবে যাওয়ার কোনও উদ্দেশ্যই ছিলনা। তারা দেখানে যুদ্ধ কিংবা আর কিছুই না করে পুনরায় ফিরে আদে। তাদের নদী পার হওয়ার জন্ম আমি তিরস্কার করি। মালিক কাদিম মজিদ এবং অল্প সংখ্যক লোক ছই একবার নোকায় ওপারে যায় এবং দেখানে শক্রব দলের দঙ্গে সভ্যর্থে প্রশংসাজনক কাজ করে। থেখানে সেতু তৈরী হচ্ছিল তারই নীচে নদীর মধ্যে চর ভূমিতে একটি ছোট কামান স্থাপন করে গোলা বর্ষণ স্থক্ষ করা হয়। সেতুর চেয়েও উচ্ আল্লরক্ষার জন্ম একটি মাটির বাঁধ তৈরী করে তার আড়াল থেকে গোলক্ষাজ্ঞগণ

কয়েকজন অমুচর সহ শত্রুপক্ষের একটি দলকে পরাস্ত করে বিশাসের আতিশয্যে তাদের হত্যা করতে করতে তাদের শিবির পর্য্যন্ত অমুসরণ করে। শত্রুরা অত্যন্ত ক্রুতবেগে একটি হাতি নিয়ে শিবির থেকে বেরেয়ে এসে তাকে অক্রমণ করে। তার দৈয়দের মধ্যে বিশৃত্যলার সৃষ্টি করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে নৌকায় চড়তে বাধ্য করে। কিন্তু নৌকায় চড়ে পালাবার আগেই হাতী এসে সেই নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এই ঘটনায় মালিক কাসিম মারা যায়। যে কয়দিন সেতু তৈরী হচ্ছিল, ওস্তাদ আলি কুলি খুব স্থৃষ্ট ভাবে তার কামান চালায়। প্রথম দিনে আটবার, দিতীয় দিনে খোলোবার, তারপর তিন চার দিন দে এই ভাবেই গোলা চালিয়ে যায়। যে কামান দে চালাচ্ছিল—তার নাম দিগগজি অর্থাং বিজয়ী কামান। এটা সেই কামান যে কামান বিধন্মী সঙ্গুর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। সেই জন্মই কামানের ঐ নামকরণ করা হয়েছিল। এর চেয়েও আর একটি বড কামান স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু যেটা প্রথমেই আগুণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যায়। গোলন্দাজগণ গোলা বর্গণের কাজ পারদশিতার সঙ্গে চালাতে থাকে। অক্যান্তদের সঙ্গে তারা স্থাটের তুইজন কীতদাস যারা কাজ করছিল এবং ঘোড়া সহ কয়েকজন পথিককেও বধ করে।

দেতৃ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দিতীয় জুমাদা মাসের ১৯শে তারিথ নুধবার ১১ই মার্চ, দেতুর অপর প্রান্তে এদে শিবির স্থাপনের জন্ত তৈরী হই। আফগানরা গঙ্গার ওপর আমাদের দেতৃ তৈরী করার চেষ্টাকে একটা কৌতৃককর ব্যাপার বলে মনে করে এবং এটাকে আবজ্ঞার চোথে দেখে। ১১ই মার্চ ব্ধবার সেতৃ নির্মাণের কাজ শেষ হলে আমার কিছুপদাতিক ও লাহোরি দৈন্ত দেতৃপার হয়ে এলে শক্রদের সঙ্গে একটা ছোটখাটো সন্তর্য হয়। গুক্রবার আমার নিজম্ব শিবিরের দৈন্ত, আমার বাছাই-করা দৈন্ত এবং পদাতিক দৈন্ত নদী পার হয়ে আদে। আফগানরা মুদ্দের জন্ত প্রস্তত হয়ে অখারোহণ করে সঙ্গে হাতী নিয়ে অগ্রসর হয়ে আমার দৈন্তদের আক্রমণ করে। এক সময় তারা আমার বাম ভাগের দৈন্তদের মনে মুদ্ধ জয় করছে এরপ একটা ধারণা জন্মিয়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আদে। কিস্তু

কেন্দ্রের এবং দক্ষিণ দিকের সৈন্তরা অবিচলিতভাবে তাদের ঘাঁটিতে অবস্থান করে এবং অবশেষে তারা শক্র সৈন্তদের যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে বিতাড়িত করে। তুইজন প্রচণ্ড আবেগের বশে চালিত হয়ে দলছাড়া হয়ে এগিয়ে যায়। তাদের এক জনকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে শক্রপক্ষ সেই স্থানেই বধ করে। আর একজন এবং তার ঘোড়াটিও দেহের নানাস্থানে আঘাত পায়। এই ঘোড়াটি ছিল তুর্বল ও রুগ্ন। কোনও রকমে উদ্ধার পেয়ে নিজ ঘাটির মধ্যে। এসে উপস্থিত হয়েই মাটিতে পড়ে যায়।

সেইদিন সাত আটটি দেহচ্যুত শির আমার কাছে আনা হয়। শত্রুপক্ষের অনেকেই তীরে এবং বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। অপুরাফে নুমাজের সুময় পুর্যান্ত সুক্র্য প্রবলভাবে চলতে থাকে। সারা রাত্রি ধরে সেতুর উপর দিয়ে যারা নদীর অপর পারে ছিল তাদের নিয়ে আসা হয়। যদি সেই শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার অবশিষ্ট সৈন্যকে এপারে আনা যেত তাহলে হয়তো শত্রপক্ষের সকলকেই আমাদের হাতে পড়তে হতো। কিন্তু আমার মনে এই খেয়াল চেপেছিল যে—গত বংসর নববর্ষের দিনে আমি দিক্তি থেকে দঙ্গর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলাম—সে দিনটা ছিল মঙ্গলবার এবং আমার শত্রুকে শনিবার দিন পরাভত করি। এই বংসরও ঠিক নববর্ষের দিনই এই শক্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্ম যাত্রা করি—সে দিন ছিল বুধবার। যদি তাদের রবিবারে মৃদ্ধে পরাস্ত করতে পারি তাহলে এই তুই যুদ্ধের ব্যাপারে দিন হিসাবে একটা অভ্ত সাদ্খ থাকবে। সেই জন্মই আমি সৈন্ত চালনা করতে বিলম্ব করেছিলাম।

১৪ই মার্চ শনিবার শক্রপক্ষ কোনও সঙ্গর্থে লিপ্ত হয় নাই। তারা দ্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হয়ে অবস্থান করছিল। সেই দিনই গোলন্দাজ বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার এবং পরদিন সকালেই সৈন্ম দলকে সেতু পার হওয়ার আদেশ দিই। প্রভাতী ডক্কা বাজার সময় অগ্রগামী প্রহরীদের কাছ থেকে সংবাদ এলো যে শক্ররা. পালিয়েছে। আমি চিন্ তাইমুর স্বলতানকে শক্রপক্ষের সন্ধানের জন্ম সৈন্ম দলের পুরোভাগে যেতে আদেশ করি এবং মহম্মদ আলি জং জং, হসেম্বাদিন আলি থলিকা, মুজিব আলি থলিকা, কোকি বাবা কাক্ষি, দোন্ত মহম্মদ বাবা

কাস্কে এবং কি জিলকে তার সঙ্গে দিয়ে তাদের এই নির্দেশ দিই—যেন তারা শক্রপক্ষের পিছনে ধাওয়া করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং আমার এই আদেশ যেন তারা সক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

সকাল বেলার নমাজের সময় আমিও পার হয়ে আসি। নদীর ভাটিতে যেথানে জল কম, এমন একটা জায়গার সন্ধান করে সেখান দিয়ে উটগুলোকে পার করে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়। রবিবার দিন বেঙ্গারমনের এক ক্রোশ দূরে একটা জলাশয়ের ধারে শিবির ফেলি। শত্র-পক্ষকে প্যুচিন্ত করতে যে দলকে পাঠাই, তারা মোটেই তাদের কাজে দফল হতে পারে না! তারাও এই জায়-গাতেই এসে থেমেছিল এবং দেই দিনই (রবিবার) তুপুরের ন্মাজের সময় সেথান থেকে আবার যাত্রা করি। প্রদিন সকালে বেঙ্গারমনের সন্মুখে একটা পুরুরের পারে এসে শিবির স্থাপন করি। সেই দিনই আমার মাতৃল ছোটথায়ের পুত্র তৃথ তে বুঘা স্থলতান আমার সঙ্গে দেখা করে। শেষ জুমাদা মাদের ২৯শে তারিথ শনিবার (২১শে মার্চ) আমি লক্ষ্ণে পোছাই এবং স্থানটি পর্যাবেক্ষণ করে গোমতি নদী পার হয়ে শিবির স্থাপন করি।--সেই দিনই গে।মতি নদীতে স্থান করি। জানিনা, কি কারণে, আমার কানে জল ঢোকার জন্মই হোক,না হয় ঠাণ্ডা লাগার জন্মই হোক আমার ডান কানে শুনতে পাচ্ছিলাম না—যদিও সেটা খব কষ্ট দেয়নি ।

আমরা তথনও অ্যোধ্যা থেকে কিছুদ্রে ছিলাম ( অ্যোধ্যা নগরী গোগরা নদীর দক্ষিণ তীরে। গোগরা ও সর্যু নদীর সঙ্গম স্থানের কিছু ভাটিতে অবস্থিত )। সেই সময় চিন্ ভাইম্র স্থলতানের নিকট থেকে একটা দৃত এই বার্তা নিয়ে আদে যে শক্ররা সর্যু নদীর অপর তীরে শিবির স্থাপন করেছে এবং সে তার সৈত্যদল পুষ্ঠ করার জন্য আরও কেন্দ্রের সৈত্যদের মধ্য থেকে কাজাকের অধিনায়কত্বে এক হাজার বাছাই করা সৈত্য পাঠাই। রঙ্গব মাদের ৭ই ভারিথ শনিবার (২৮শে মার্চ) গোগরা ও সর্যুর সঙ্গমন্থলে অ্যোধ্যার ত্ই তিন ক্রোশ ওপরের দিকে শিবির স্থাপন করি। সেই দিন পর্যান্ত অ্যোধ্যার অদ্রে সর্যু নদীর অপর পারে সেথ বেজিদ ঘাটি করে ছিল। সে আপোধ প্রস্তাব করে স্থলতানের কাছে একটা চিঠি লেথে। স্থলতান তার কপটতা বৃষতে পেরে মধ্যাহে নমাজের সময়

একজন লোককে কাজাকের কাছে পাঠায় তাকে সাহায্য করার জন্ম এবং নদীর অপর পারে যাওয়ার জন্ম আয়োজন করতে থাকে। কাজাক সাহায্যের জন্ম তার সঙ্গে মিলিত হলে তারা কাল বিলম্ব না করে নদী পার হয়ে যায়। অপর পক্ষের পনেরোটি ঘোডা ও তিন চারটি হাতি ছিল। কিন্তু তারা তাদের ঘাটি রক্ষা করতে না পেরে পালাতে স্থক করে। আমার লোকেরা তাদের কয়েকজনকে ধরে মাথা কেটে ফেলে এবং সেই মাথাগুলো আমার কাছে পাঠায়। স্থলতান নদী পার হওয়ার পরই বেয়াকুফ স্থল-তান, তারদি বেগ, কুচ বেগ, বাবা চিরে ও বাকি সাঘা-ওয়েল নদী পার হয়ে যায়। যারা প্রথমে নদী পার হয় তারা শাস্ক্য নমাজের সময় প্র্যান্ত দেখ বেজিদের পেছন পেছন ধাওয়া করে। সে সেই সময়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে বন্দী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। চিন্ তাইমুর স্থলতান দেইরাত্রে একটা জলাশয়ের ধারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এবং মধ্যরাত্রে আবার শক্রর সন্ধানে বেরিয়ে পডে। চল্লিশ ক্রোশ ধাওয়া করার পর সে এক জায়গায় এসে বুঝতে পারে যে শত্রপক্ষের পরিবার ও অমুচরবর্গ দেখানেই ছিল, কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই ফুত বেগে পালি-रशरहा शलका वाश्नि नाना मरल विज्ञ रख नाना मिरक ছডিয়ে পডলো। বাকি সাঘাওয়াল এক ডিভিসন সৈত্য নিয়ে অস্কুদরণ করতে করতে শত্রুপক্ষের কাছাকাছি এসে তাদের পরিবারবর্গ ও অমুচরদের ধরে ফেলে এবং তাদের কয়েকজন আফগানকে বন্দী করে।

অযোধ্যার এবং নিকটবন্তাঁ দেশগুলি শাসনের বিধি ব্যবস্থা করবার জন্ম ঐ স্থানে কিছুদিন অবস্থান করি। অযোধ্যার সাত্রাট ক্রোশ ওপরের দিকে সরয়ূ নদীর তীরে একটি বিখ্যাত শিকারের স্থান আছে। আমি গোসরা ও সরয়ূ নদী পার হওয়ার উপযুক্ত স্থান নিবাচনের জন্ম মির মহম্মদ জালেকবানকে পাঠাই এবং দে নদী পার হওয়ার জায়গা স্থির করে আদে। ২২ই তারিথ বৃহস্পতিবার, ২রা এপ্রিল শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

্রিই বংসরের অর্থাং হিজ্বি ৯৩৫ সালের ইংরাজী তরা এপ্রিল থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যান্ত আর কোন্ত্র ঘটনা কোথাও লিপিবন্ধ দেখা যায় না। এমন কি ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও এ বিষয়ে কোনও রূপ আলোকপাত করতে পারেন নি।



## সীদিনীল কুয়ার বৃদ্ধ

পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নয়

মহাদেব অবশেষে মত দিলেন— আরো কিছুদিন আগু-পাছু করার পরে: প্রহলাদ বৌমাকে নিয়ে কাশী যেতে পারে বিষ্ণুঠাকুরের কাছে পুত্রবর চাইতে।

কিন্ধ সংকট একটা যায় তো আর একটা আদে:
প্রহলাদ বেঁকে বসল। যোগী বা তপন্থীর কাছে যেতে হয়
পারের পারাণি চাইতে, দীক্ষা নিতে, সংসারের চাকার
তেল জোগাড় করতে নয়। সাবিত্রী অনেক কাক্তিমিনতি করল, চোথের জলও ফেলল, কিন্তু প্রহলাদের ঐ
এক কথা: ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন:

"এতমারাধ্য গোবিন্দং গতা মুক্তিং মহর্ষয়ঃ"—
কৃষ্ণকে মহর্ষিরা স্বাই বরণ করেছিলেন মুক্তি পেতে।
সাধুর কাছে কি ভক্তিম্ক্তিনা চেয়ে ঐহিক কোনো বর
চাইতে আছে ? ব'লেই বেরিয়ে গেল তুকারামের
কুটীরে।

• সেথানে ব'সে একমনে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করল তুকারামের ছবির সামনে: "ঠাকুর! তোমার মতন মনের জোর নেই, তাই সংসারে জড়িয়ে পড়ছি ক্রমশই। কিন্তু তাই ব'লে এত বড় অপমান কোরো না—পুরলোভে যোগীর কাছে গেলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে…"ইত্যাদি!

্হঠাৎ গৌরীর অভ্যাদয়ঃ "চল্। বৌ কালাকাটি ক্রছে।"

় প্রহলাদ ক্ষ্র স্থরে বললঃ "দিদি! তুমি গিয়েছিলে দীক্ষা নিতে, না ছেলে চাইতে ?" গোরী : ছইই।

প্রহ্নাদ: আমি যদি যাই শুরু দীক্ষা নিতে—তবেই যাব—নৈলে নয়।

গৌরীঃ আচ্ছ। সে হবে। চল্ ঘরে, রাত দশটা বাজে। বৌয়ের জর হয়েছে—১০৪ ডিগ্রি।

প্রহলাদ ( চম্কে ): একশো চার! চলো যাচ্ছি।

ফিরে এসে দেখে সাবিত্রী জরের তাড়সে ভুল বকছে: "দাও ঠাকুর, দাও…নৈলে সব ড্ববে…উনি বিবাগী হ'য়ে ধাবেন…বেঁধে মেরো না ঠাকুর!…একটিমাত্র ছেলে…

প্রহলাদের চোথে জল এল। সাবিত্রী সন্তান চায়, শুধুতো নিজের জন্মে নয়—স্বামীর জন্মেও বটে। তাছাড়া গৃহ যে মেয়েদের নীড়—আর গৃহের, সংসারের কেন্দ্র কে— সন্তান ছাড়া ? সাবিত্রীর জ্বর কমলে কথা দিল—যাবে কাশীতে।

কিন্তু তার পরেই কের মন অশাস্ত হ'য়ে উঠল।
অনেকক্ষণ প্রার্থনা ক'রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল সেই
সন্ন্যানীকে তথু দেখা নয়, এবার ভনল তাঁর গান স্পষ্ট।
স্বপ্নে-শোনা গান যে এমন প্রাণকাড়া স্করে বেজে উঠতে
পারে কে জানত ? আর এবার গানটিরও হুটি চরণ মনে
গেঁথে গেল:

বড় শুভ খনে তোমা হেন নিধি বিধি মিলায়ল আনি।' পরাণ হইতে শত শত গুণে অধিক করিয়া মানি। অন্তের আছ্য়ে আন জনা কত, আমার প্রাণ তুমি। তোমার চরণ শীতল বলিয়া নিয়েছি শরণ আমি। চণ্ডীদানের এ-গানটি ও সাবিত্রীর মুখে বহুবারই শুনেছিল। স্বপ্নে এ-গানটি শুনল একটু অন্য স্থরে—কিন্তু কীর্তনের উদাত্ত বংকারে ওর রোমে রোমে শিহরণ জেগে উঠল, চোথে বারল জল। এরই তো নাম আরাধনা—সব ছেড়ে তাঁকে চাওয়া। এ ও তাও চাইব, ঠাকুরকে, চাইব—এমন চাওয়াকে মান দেন না তিনি। সন্তানও চাইব, গৃহও চাইব—স্বোপরি গৃহিণীর মন রাথতে যোগীর কাছে ধর্ণা দেব পুত্রার্থী হ'য়ে—গোরী পারতে পারে—প্রহলাদ ওতে নেই। না না না।

ঘুম ভেক্ষে এই সব কথাই কেবল ওকে বেঁধে। স্বী কালাকাটি করছে বলেই কি ছুটতে হবে কাশীতে ? শ্রীদাম কি ঘারকায় গিয়ে ঠাকুরের কাছে চেয়েছিল ধন? তবে? এরি নাম কি ভাবের ঘরে চুরি নয়? গুরুর কাছে দীক্ষাও নেব, হাতও পাতব পুত্রবরের জন্তে? ধিক্! না। ও যাবে না কাশী। যাবে না, যাবে না, যাবে না।

F 26

জর থেকে উঠলে প্রহলাদ সবকথাই বলল সাবিত্রীকে, কিছুই গোপন করল না। শেষে বললঃ যদি চাও তুমি
—যাও দিদির সঙ্গে। কিন্তু আমাকে আমার নিজের চোথে
এমন ক'রে ছোট ক'রে দিও না।"

সাবিত্রীর চোথে জল এল। সে বলল: "অমন কথা বলে না। তুমি প্রভু, আমি দাসী। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমার তুর্বলতার জন্মে তোমাকে ছোট করলে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। ছেলে নাই হ'ল। শুধু তুমি মন থারাপ কোরো না—এই মিনতি।"

শুনে মহাদেবও মোটের উপর খুদিই হ'লেন। কারণ ভয়টা ছিল তো তাঁরই বেলি। বললেন সাবিত্রীকেঃ "তোমাদের কাশী যাওয়া স্থগিত হ'ল—এ ভালোই হয়েছে। ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জয়ে। আমার ভয় কেটেও কাটে না—বিষ্ণু ঠাকুরের ছোওয়ায় গৌরীর সংসার-বন্ধন না কাটতে পারে, কিন্তু প্রহলাদ অন্ত ধাতু দিয়ে গড়া। শুনেছি তিনি মান্থমকে মৃশ্ব করেন—নেচে গেয়ে ভাবসমাধিতে কত কী মন-মজানো কথা ব'লে। কাজ নেই। বেলি লোভ ভালো রা। তা ছাড়া সংসারে দেনেওয়ালা ভাপু একজনই মা। চাইতেই যদি হয়—তাঁর ক'ছে চাওয়াই

ভালো, এর ওর তার কাছে—দরবার করবে কী তৃংথে?
আমি হোম করব এথানেই। দেথ না—ফল ফলবেই
ফলবে। পুণায় একজন খুব ভালো তান্ত্রিক আছেন—
আমার এক বন্ধুর ওথানে হোম ক'রে তাকে মকদমা
জিতিয়ে দিয়েছেন" ইত্যাদি।

প্রহলাদ গুনে মনে মনে হাসল, বলল সাবিত্রীকে:
"এর নাম কি ভগবানের কাছে দরবার, না এর ওর তার
পায়ে ধর্না দেওয়া ?"

সাবিত্রী বুঝেও বুঝল না। তান্ত্রিকের কথা শুনে হোমে প্রার্থনা করল ঋথেদের মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে তার শুরে শুর মিলিয়েঃ

"ওঁ ভূতৃ বিং স্থা স্থপ্রজাঃ প্রজাভিঃ সাম"\*
সাবিত্রীকে এই শ্লোক আবৃত্তি ক'রে হোমাগ্রিতে আহতি
দিতে দেথে প্রক্লাদ বিসম ঘা থেল। হোমের ছলে এই
প্রার্থনা? ছি ছি! তা ছাড়া একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত
করল না ওকে? ও জানত না থে, মহাদেব সাবিত্রীকে
জিজ্ঞাসা করার স্থাোগ পর্যন্ত দেন নি, ওকে সোজা টেনে
নিয়ে গিয়েছিলেন স্বন্তিলের কাছে। প্রফ্লাদ কোভের
বশে সাবিত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে বোঝাপড়া না ক'রেই কানে
আঙুল দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্রায়ণী নদী পেরিয়ে এক মাইল দূরে নদীতীরে একটি
নির্জন চিবিতে ব'দে ডাকে তৃকারামকে। ডাকতে ডাকতে

হুংথে থেদে চোথে জল ভ'রে আদে। আবেগ ফুলে ওঠে
দেখতে দেখতে, কাঁদে ফুঁ পিয়ে ফুঁ পিয়ে। অথচ কাঁদে ঠিক
কী জন্মে ঠাহর পায় না। বৈরাগা মাকে বলে—তা তো
নেই, অথচ গৃহস্থালির ছন্দের সঙ্গেও ক্রমাগতই প্রাণের
ছন্দের গরমিল হচ্ছে—ফলে তাল কাটছে, বেস্কর বেজে
উঠছে পদে পদে। স্বীকে ভালোবাদে বৈ কি। ছাড়তে
হবে ভাবতেও বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে অথচ কী
যেন ছিল মন ভ'রে —সেটা হারিয়ে গেছে, সেই শ্রুতাই
বুকের মধ্যে নড়তে চড়তে উন্টনিয়ে ওঠে।

কেবল মনেয় মধ্যে ভেষে ওঠে গৌরীর ঘরে বিষ্ণু: ঠাকুরের ছবির কথা। কেন যে কেবলই মনে হয় কোথায় দেখেছে এ-মুখ! কিন্তু তা তো হ'তে পারে না। বিষ্ণু-

<sup>় \*</sup> ভূভূবি স্ব∙কে নুমন্ধার। ∙পুত্রান্∙করো আমাদের।

ঠাকুর থাকেন কাশীতে, প্রহলাদ কথনো কাশী যায় নি, কি আর কোথাও তাঁর দর্শন পায়নি। তবু মনে হয় বড় চেনা ম্থ। মীরার একটি ভজন মনে প'ড়ে যায়—কেন কে জানে—"বড়ী প্রাণী প্রতি!" হঠাং মনে জেগে ওঠে প্রার্থনা: "ঠাকুর! তুমি দেখিয়ে দাও, বৃঝিয়ে দাও তোমাকে। এ-শৃত্যতা আর যে সয় না। অথচ সংসারবদ্ধন কেটে বেরিয়ে যেতেই বা পারি কই ?—গুটিপোকার মতন নিজের গড়া গুটিতে আট্কে পড়েছি।" মনে প'ড়ে যায় কবির একটি গানের চরণ: "জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে!"

হঠাং দেহের মধ্যে বিত্যুৎশিহরণ থেলে যায়—দেথেছে দে তো এই মহাপুরুষকেই স্বপ্নে। মনে প'ডে যায়—ভান দিকের ভুরুর 'পরে একটি বড় তিল—ফটোতেও পরিস্কার ফুটেছে। এই ছোট তিলটিই যেন ওকে থেই ধরিয়ে দেয়। কে বলে তুচ্ছরা নগণ্য ? সময়ে সময়ে তিলকেও তাল করা চলে বৈকি। দেথছি, এই তিলই তো তাল হ'য়ে ওকে নির্দিশায় দিশা দিল, নয় কি ? তবে কি এই মহাপুরুষই তাকে পথ দেখাতে চান—তাই বার বার স্বপ্নে আদেছেন ?
—অথচ স্বপ্ন ভাঙলে মৃতির স্থৃতি আবছা হ'য়ে আদে, মনে হয় তিনি যেন কী বলেছিলেন—অথচ স্করণ করতে পারে না কিছুতেই। কেন এমন হয় ?

ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হ'য়ে ঘূম আসে। ঠিক ঘূম নয় ভারে মতন। অম্নি ফের সেই মৃতি ? এবার তো ভার ভূল হবার নয়—সেই উজলকান্তি, শাদ। দাড়ি, শাদ। চূল, ডান দিকের ভূকর উপরে সেই মস্ত তিল। বুকের মধ্যে আনন্দের ঢেউ থেলে যায়—শোনে এবার স্পষ্ট বিচ্ছা-পতির একটি বিখ্যাত কীর্তন—গ্রামোফোনে এ-গানই বরা-বরই যে ভানেছে! স্বপ্লদ্ট বিষ্ঠাকুর গাইছেন ঠিক সেই স্বরেই:

"তাতল দৈকতে বারিবিন্সম স্থতমিত রমণী সমাজে তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিফু অব মঝু হব কোন্ কাজে !

মাধব! হামে পরিণাম নিরাশা!"

হঠাৎ দেবকান্তি কীর্তনী যেন ওর কাছে এদে দাঁড়িয়ে ওর মূথে করুণাভরা দৃষ্টি রেখে গেয়ে চললেন: "আধ জনব হাম নীদ গোঙায়লুঁ জরা শিশু কতদিন গেলা! নিধুবনে রমনীরঙ্গ রসে মাতলুঁ তোহে ভজব কোন বেলা!"

ওর ব্রহ্মরন্ত্র থেকে মেরুদণ্ডের মূল পর্যন্ত শির শির ক'রে অসহ পুলকের ঢেউ ব'য়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে প্রহুলাদ জেগে ওঠে। কিন্তু মূর্তি মিলিয়ে গেলেও গানের রেশ কানে বাজতে থাকে:

"ভবতারণ ভার তোহারা।"

কী কারাই কাঁদল ও! কাঁদতে কাদতে বালির একটা বালিসে কখন যে ফের ঘুমে এলিয়ে পড়ে।

#### এগারো

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসে দেখে ফুলফুল! হোমের পর রান্ধণ ভাঙ্গনের সময় প্রহলাদকে কোথাও না পেয়ে সবাই ধ'রে নিয়েছে ও বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে। টেলিকোনে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে তারা বঙ্গতে খোঁজ করছে নানা জায়গায়। রান্ধণদের খাইয়ে দাইয়ে বিদায় ক'রে মহাদেব নিজে পুণায় গিয়েছেন মোটরে—প্রহলাদের নানা বন্ধুর ওখানে খোঁজ করতে! কোথাও প্রহলাদের খবর না পেয়ে সন্ধ্যায় ফিরেই দেখেন হারানিধি! তাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে কেললেনঃ "না বাবা, আর করব না হোম, কথা দিচছি। ছেলে না হয় নাই হ'ল—কেবল তুই চলে যাস নে রাগ করে বিবাগী হয়ে।"

রাতে সাবিত্রী ওর পায়ে মাথা কোটে: "আমার অপরাধ হয়েছে, তোমাকে না জিজ্ঞানা ক'রে হোমে মন্ত্র-পাঠ করা আমার উচিত ছিল না। আর কথনো হবেনা ভূল—প্রতিজ্ঞা করছি—কেবল তুমি এমন ক'রে তুঃথ দিও না।" ব'লে ওকে জড়িয়ে ধ'রে দে কী কালা!

শ্বীর সোহাগে আলিঙ্গনে চুগনে ফের নেশা জেগে ওঠে প্রহ্বাদের মনে নিক্ ঠাকুরের পদাবলীর শ্বতি আবছা হয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়ে তার বাহু বন্ধনে। ঘুমের মধ্যে শুধ্ একটা হয়র থেকে থেকে বেজে ওঠে: "হার মানলি? ধিক্!"

পরদিন সকালে উঠেই গৌরীর ওথানে যায়। গৌরী বিষ্ণু ঠাকুরের ছবির সামনে ফুল সাঙ্গাচ্ছিল ধুপ জেলে। ওকে দেখে উঠে বলে: "কী কাগু। কোথায় গিয়েছিলি

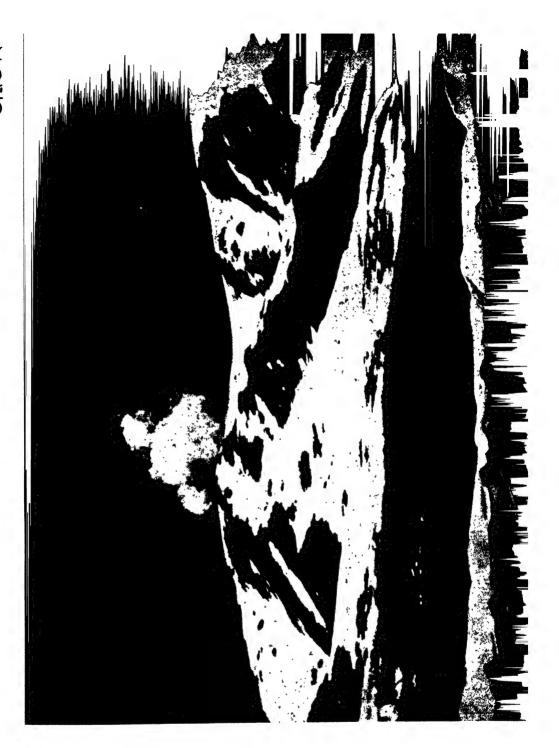

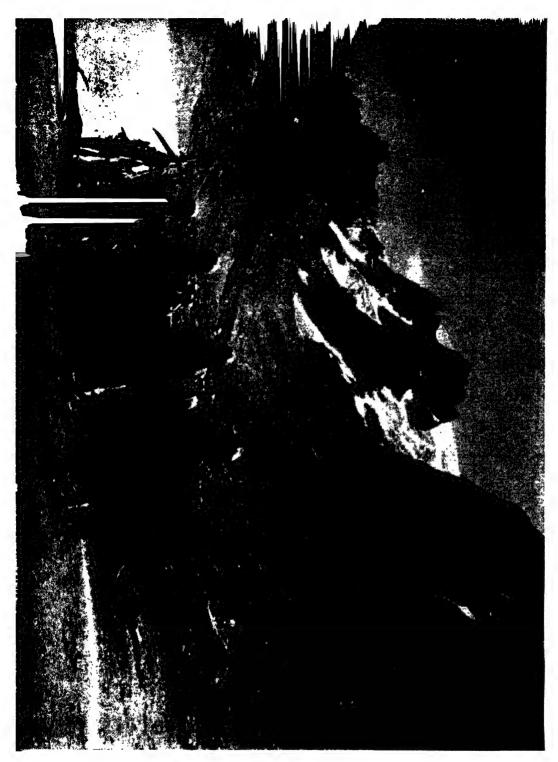

ंगंत्रफर्का निम्हिः ७

क्टिं। :

नाशाक

চলে? বাবা বাবা! কী যে ছেলে! আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম বুঝি বিবাগী হ'য়ে চলেই গেলি'!"

প্রহলাদ বলে: "দাদা কোথায় ?"

"গিয়েছেন বম্বে—কাজে।"

"ভবে শোনো বলি দিদি—তোমাকে একা পেতেই চাইছিলাম।"

ব'লে খুঁটিয়ে বর্ণনা করে— ওর নদীতীরে দর্শন ও শ্রবণের কথা।

গোরী শুনে আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, জলভরা চোথে বলে: "বলেছিদ বৌকে ?"

প্রফ্রাদ দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বলে: "না। ওকে ব'লে কী হবে ? শুধু তৃঃথ দেওয়া বৈ তোনয়। জানোই তোও কিরকম ভয় পায় সাধু সন্ন্যাশীর প্রসঙ্গে।"

গোরী একট় চূপ ক'রে থেকে বলে: "একটা কথা— বলতে পারি—যদি তুই কথা দিস কারুর কাছে ফাঁশ করবি না।"

প্রহলাদ হেদে ফেলে: "তোমাদের মেয়েদের এই কী ধে স্বভাব দিদি !—সব তাতেই ফিশফিশ, চুপ চুপ্। এতে বৃক্তি রহন্ত ঘনিয়ে উঠে কথায় দাম বাড়ে, নয় ?

গৌরী (ওর গালে ঠোনা মেরে): তোর এ-ঠেশ
দিয়ে কথা বলার স্বভাব আর গেল না। না শোন্—
আমি গোপন করতে বলছি মন্ত্রপ্তিকে গুরুদেব বিশাস
করেন ব'লে। তিনি একদিন গল্প করছিলেন—অদিতিকে
নারায়ণ বলেছিলেন—তিনি বামন হয়ে তার গর্ভে জন্মাবেন
বলিকে বশে আনতে, কিন্তু একথা কাউকে বললে
সিদ্ধিলাভ হবে না। বলেছিলেন ঠাকুর:

"সর্বং সম্পত্মতে দেবি দেবগুহাং স্থসংরতম্—"দেবতাদের অভিসন্ধি গোপন রাখলে কাজ হাসিল হয় সহজে। তাই বলছি শোন—( একটু চুপ করে থেকে ) তুই স্বপ্নে দীক্ষা পেয়ে গেছিস্।

- श्रव्हाम ( ठम्रक ): या मीका? वरना कि मिनि?

ি গৌরীঃ হাঁা রে হাা। গুরুদেব এভাবে স্বপ্নে অনৈককেই দীক্ষা দিয়ে থাকেন।

প্রহলাদ : যত বাজে কথা—

া গোরী: ফে—র কিছুই না জেনে রায় দেওয়া?

আমি কাশীতে একজনের কাছে শুনেছি—কত লোক তাঁর কাছে এই ভাবে প্রথমে স্বপ্লেই দীক্ষা পেয়েছে। গুরুদেব বলেন—স্বপ্লে দীক্ষা খুব স্থলক্ষণ।

প্রহলাদঃ কার কাছ গুনেছ আগে বলো—না বলতেই হবে।

গৌরী ( একটু চুপ করে থেকে ) গুরুমার কাছে। প্রহলাদ: বিষ্ণু ঠাকুরের স্ত্রী ?

গৌরীঃ হঁ। কী চমংকার যে ভাব তাঁর জানিদ নে। তাই বলি একবার দেখেই আয় না।

প্রহলাদ (করণভাবে মাথা নেড়ে)ঃ দেখে আসতে
কি আমার অসাধ দিদি? কিন্তু যে-দারুণ বন্ধনে প'ড়ে
গেছি—জানোই তো। একদিকে বৌ—অক্সদিকে বাবা।

গোরী: মূথে বলতে না পারলেও বৌ ভিতরে ভিতরে তোরই দিকে — আর তুই তাকে নিয়ে যাবি কাশী— তাহ'লে —

প্রহলাদ (বেঁকে বসে)ঃ সে হবে না! পুরং দেহি
ধনং দেহি মানং দেহি—এ-ভাব নিয়ে কিছতেই সাধু
সন্মানীর কাছে যাব না। তার চেয়ে সংসারের বন্ধনে বন্ধ
হ'য়ে তৃঃথ পাওয়াও ভালো। ঐহিক বর চাইব না আমি
ম'রে গেলেও।

গোরী: তোকে আমি কথন বললাম- গুরুদেবের কাছে ঐহিক বর চাইতে ? লক্ষ্মী ভাই আমার, একটু মন मिर्य (भान या विन। **এक** है। किन के ब्रांक हरत। कु कानी यावि काउँ तक ना व'लि-छ्यु वीतक निष्य। त्यान রোস, আমার কথাটা শেষ করতেই দে, ফন্দিটা এই: তুই তো এথানে ওথানে কত সভায়ই যাস গাইতে ? আচ্ছা ধর কলকাতায় কি পাটনায় গেলি কোনো সঙ্গীত সভায়— কনকারেকে। বলবি--বৌকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে চাদ। কেমন তো? আচ্ছা। তারপর দেখান থেকে কিরতি পথে কাশীতে ঢুঁ মেরে আসবি---আমি গুরুদেবকে, লিথে দেব তুই যাচ্ছিদ—তুই তারিথ জানালেই। সেথানে যাবি একথা বৌ জানবে, কিন্তু সে কাউক্ষেবলবেনা তো-তুই যদি মানা করিদ? আচ্ছা। তাহ'লে এত আথাপ পাথাল ভাবনা কেন গুনি? দিব্যি গেলি ছজনে মিলে। বৌ যা চায় চাক না—তোর তাতে কি ? তুই তো আর ভিকটেটর নোস। ও চলুক ও র নিজের মতিতে—স্বধর্মে,

তুই চলবি তোর বিবেক মেনে। ব্যস, চুকে গেল। আসল কথাটা হচ্ছে তুই দীক্ষা নিয়ে আয়।. স্বপ্নে দীক্ষা পেয়ে গেছিস যথন—তথন এতশত আগুপাছু নাই ভাবলি।

প্রহলাদ (খুশি হ'য়ে) ঃ এ একটা চমংকার বুদ্ধি দিয়েছ পটে দিদি! (হেসে: সাধে বলে জটিলা কৃটিলার চক্রান্তের কাছে পোলিটিশিয়ানরাও হার মানেন।

গোরীঃ আ—হা্!—ম'রে ধাই! যেন নিজে সরলতার অবতার—ধর্মপুত্র যুধিষ্টির! কিন্তু বাজে কথা
যাক। আমাকে এখন যা ইচ্ছে বল্। একবার গুরুদেবকে
দেখলেই বৃঝতে পারবি তিনি কী বস্তু—আর তখন আমার
উপাধি দিবি জটিলাকুটিলা নয়—অমলা ধবলা সরলা
ভামলা। (তার হাত চেপে ধ'রে) সত্যি বলছি ভাই,
তাঁকে দেখলে আহা, চোথ জুড়িয়ে যায়, আর তাঁর পদাবলী
ভানলে বুকের মধ্যে সব অশান্তির কালো গ্রন্থি গ'লে আলো
হ'য়ে ওঠে। তুই কী মিথো ওস্তাদি গানের বেসাতি ক'রে
সময় নই করছিস ? গাইতেই যদি হয় তবে এমন গান গা
যার প্রসাদে ইহকালে মিলবে শান্তি পরকালে—পারানি।
গুরুদ্দেব বলেন—যা লোকদ্বয়াধনী তহুভূতাং সা চাতুরী
চাতুরী—সেই বৃদ্ধিই বৃদ্ধি, যার প্রসাদে ইহলোকে মেলে
স্থা পরলোকে—শান্তি।

প্রহলাদ অশান্ত হ'য়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী স্থক করে। গৌরীও ওঠে। বলেঃ "শোন্, এত অস্থির হবার কিছু নেই।"

প্রহুলাদ (থেমে )ঃ কিন্তু বাবা যদি জানতে পারেন —তাহলে ?

পৌরী: বলি নি মন্ত্রপ্তির কথা ? তুই দীক্ষা নিয়ে ফিরে এসে তাঁকে বলবি কেন ? বৌ-ও কক্ষনো বলবে না তুই বারণ করলে। আমিও পই পই করে মানা ক'রে দেব। বাইরে কাকে কী বলতে হবে—দিব্যি ক'রে রিহার্সাল দিয়ে তবে তাকে রওনা ক'রে দেব। তাছাড়া গুরুদেব তো সত্যিই সন্ত্রাসে দীক্ষা দেন না। তিনি গুহুছা শ্রমকেই সবচেয়ে বড় বলেন।

্রপ্রাদ: তার মানে? চিরকুমার সাধকদের মন্ত্র দেননা?

গোরী: দেবেন না কেন ? তাঁর আশ্রমে ছতিনটি নৈষ্ঠিক বন্ধানীও সাধনা করে। একজন বানপ্রস্থীও আছেন, একজন অবধৃত শিশ্যও মাঝে মাঝে এদে থাকেন, আবার ধৃমকেতুর মতন বেরিয়ে খান। গুরুদেব বলেনঃ প্রত্যেক মান্থবেরই স্বভাব আলাদা, তাই তো এত নানারকমের দীক্ষার ব্যবস্থা আছে আমাদের শাস্বে। গুরুগু আধারভেদে অধিকারীভেদে নানা মৃনিকে নানা মৃথের রওনা করিয়ে দেন—কাউকে দেন রুফ্থ মন্থ, কাউকে বলেন শিবের উপাসনা করতে, কাউকে দেন শাক্ত দীক্ষা। কিন্ধ দে পরের কথা। ওখানে একবার গেলে তাঁর শ্রীম্থের বাণীতে—তিম্মন্ দৃষ্টে পরাবরে—এক মৃহর্তে তোর সব সংশ্রের গ্রন্থি কেটে যাবে—এতশত দ্বিধা দৃদ্ধ প্রার্থ কর্ক ফেনিয়ে উঠবে না—দেথে নিস্। গুধু যা—একটিবার ঘরে আয়। গুধু তীরে ব'দে চেউ গুণলে কী হবে থ কাঁপ দিতে হবে—বলেন গুরুদেব। তোর দীক্ষা হয়ে গেছে ব'লেই বলছি একথা—নৈলে বল্তাম না। যা একবার।

প্রহলাদ (হঠাং দৃচকণ্ঠে): তুমি ঠিক বলেছ দিদি—
যাব। তীরে ব'দে আর চেউ গুণব না। না, কোনো
নাটুকে ভঙ্গি করতে একথা বলছি না। বীরও আমি
নই স্বভাবে—তুমি তো জানো আমি কি রকম তুর্বল।

গোরী: হুর্বল তুই নোদ। কেবল—

প্রহলাদ : না দিদি। আমার মতন অব্যবস্থিত চিত্ত যারা—তারা দবল হ'তে পারে না—মনের অগোচর পাপ নেই দিদি, আমি নিজে তো জানি আমার কত গলদ। কিন্তু তবু আজ আমি মনে জোর পেয়েছি কেন শুনবে? শুধু একটি কারণে—কাল স্বপ্রে তিনি আমার মাথা ছোঁওয়ার পর থেকে আমার একটা দংশয় কেটে গেছে চিরদিনের জত্যে। আমি জানতে পেরেছি যে আমার গুরুতিনিই বটে, আর কেউ নয়! তোমাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব দিদি, যে তুমিই আমাকে প্রথম থেই ধরিয়ে দিয়েছিলে আলোর পথে গ

গোরী (চোথে জল)ঃ ওরে প্রহলাদ, তোকে থেই ধরিয়ে দিয়েছেন তিনিই রে ভাই! আমি কে বল্? কতটুকু আমার জ্ঞান বা শক্তি? ওধু একটি কথা আমি জানি
যা তোর জানতে এখনো বাকি আছে—যে, তুই কত বড়
আধার।

প্রহলাদ প্রণাম করে গৌরীকে। গৌরী ওকে টেনে নেম বুকের মধ্যে, বলে: "তোকে ভাই পেয়ে তাই তো আমার এত আনন্দ, গোরব রে! তুই আমাদের ঘরে এদেছিদ তুকারামের প্রদাদে আমাদের স্বাইকার মুখ উজ্জ্বল করতে।

#### বারেগ

প্রস্কাদের কাছে গোরীর উৎসাহ ও উপদেশ তৃষ্ণার জল হ'য়ে আদে। ও ধেন হঠাং অকুলে কুল পেয়ে যায়। কাশী যাবে মনস্থির ক'রে ফিরে এদে ও পূজার ঘরে প্রার্থনায় বদে ৷ বিষ্ণু ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান করতে করতে প্রার্থনা জাগে: "তুমি আমাকে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়ে গেছ একথাও জানিয়ে দিয়েছ দিদির মাধ্যমে। তোমাকে কী ব'লে আমার ক্বতজ্ঞতা জানাব ৮ কেবল, আমি অন্ধ, তুমি দেখিয়ে দাও। আমি অবোধ, তুমি বুঝিয়ে দাও। আমি আসক্তির বন্ধনে বাধা পড়েছি, তুমি খুলে দাও। তোগার দেখা পাওয়া আমার চাই-ই চাই---নৈলে বল পাব কোখেকে 
 কিন্তু তুমিই স্থােগ ক'রে দাও কাশীতে তোমার চরণাশ্রয়ে কিছুদিন থাকবার। অনেক সময় নষ্ট করেছি, বিবেক আমাকে অশাস্ত ক'রে তুলেছে—তীরে ব'সে চেউ গুণলে আর চলবে না। অথচ বাবার মনে কট দিতে বাধে, তাছাড়া পাবিত্রীও এথনো বিষম ভয় পায়। তুমিই ব্যবস্থা ক'রে দাও। আমি কেবল গুরুরূপায়ই শক্তি পেতে পারি-নিজের জোরে নয়। কেবলই তোমার গান কানে বাজছে: 'তুআ বিনা গতি নাহি আরা।' তুমি আমাকে আপন ক'রে নিয়ে চালাও—বেমন ঝড় চালায় ছিন্ন পাতাকে। যেদিকে তুমি নিয়ে যাবে দেদিকেই আমি মোড় নেব। অসহায় আমি হ'তে চাই -আজ ওণু তোমাকে সহায় পেতে।"

রাত্রেও কেবলই এই প্রার্থন। ওকে আকুল ক'রে তোলে। ঘুমের ঘোরে সাবিত্রী চম্কেউঠে ওকে জড়িয়ে ধরে। ও স্ত্রীকে বুকে চেপে ধরে। কিন্তু তারপরই ফের আত্মনানির স্থর বেজে ওঠে। এ-কৈবোর পথে—হৃদয় দৌর্বলার পথে—কথনো শক্তি মিলতে পারে অশক্তের ? বল পেতে হ'লে প্রবল আগ্রহ চাই—ব্যাকুলতা, অভীপ্সা। সাবিত্রীর নিদ্রাশ্রথ বাত্তবন্ধ থেকে নিজেকে সন্তর্পণে মৃক্ত ক'রে জানলার কাছে আরাম কেদারা টেনে নিয়ে বসে। ইন্দ্রায়ণীর কুলুধ্বনি ভেসে আসে। চাঁদের আলোয় ছোট ছোট ছেটেয়ে সোনার স্তম্ভ কাগতে থাকে। ভ্রপারে শুকতারা

জলে কৌ শান্ত, স্থন্দর, উদাস! ওর মনে গুনগুনিম্নে ওঠে: "ভবতারণ ভার তোহারা।"…

ঘূমিয়ে পড়ে এই চরণটি মনে মনে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে।
হঠাং আবার সেই অপরূপ মৃতি! ফের তিনি ওর মাথায়
হাত রাথলেন। বললেনঃ "চাইলে মান্ত্র্য পায়ই পায়।
ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্রামা থাকতে পারে!"
অম্নি ঘুম ভেঙে যায়। এ কী! অবসাদ কেটে গেছে!
মনে বল এসেছে! যেতেই হবে কাশী। বিশ্বাস এসে
গেছে—স্ক্রোগও আসবেই আসবে, কেবল ডাকতে হবে
ডাকার মতন, চাইতে হবে মনে প্রাণে।…

কী, আশ্চর্য। কয়েকদিনের মধ্যেই ঘ'টে গেল যোগা-যোগ! কলকাতার এক দঙ্গীতসভা থেকে ২ঠাং মহাদেবও প্রহলাদের নিমন্ত্রণ এল। প্রহলাদ প্রার্থনা করে আকুল হ'য়েঃ পিতার যাওয়া থেন ভেস্তে যায়। আবার অঘটন! কে বলে চাইলে যোগাযোগ ঘটে না ? তার এল-মহা-দেবের এক প্রিয়বন্ধু কলম্বোয় নিউমোনিয়ায় মৃত্যুম্থে। অগত্যা মহাদেব বললেন প্রহলাদকে যে, সে আপাততঃ কলকাতায় একাই যাক, তাকে খেতেই হবে প্রিয়বন্ধর কাছে কলপোয়। বললেনঃ "তুই তো একাই একশো, বাবা! যা--- দিগ্লিজয় ক'রে আয়।" গৌরী শুনে উৎফুল। বলল: "মামাবাৰু, বৌয়ের ভারি ইচ্ছা—দেও একটু ঘুরে আদে।" মহাদেব খুশি হ'য়েই মত দিলেন: "তা বেশ তো। যাক না। আমিও তো থাকছি না এখন। বেশ হবে, ওরা ঘুরে আস্থক-একটা চেঞ্চও তো হবে। প্রহলাদকে বললেন: "ধা, বৌমাকে নিয়ে একট্ট চক্র দিয়ে আয়। ওর তো বাইরে বড় একটা যাওয়া হয় না-একটু ঘুরে এলে ভালোই হবে। হাা, কনকারেন্সের পর দার্জিলিং ঘুরে আসিস। আমিই তোকে দার্জিলিং দেখাব ভেবে-ছিলাম, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন, এযাত্রা তোরাই যা যগলে। আমি যদি পারি তো পরে উড়ে গিয়ে জুটব তোদের সঙ্গে দার্জিলিঙে।"

#### তেবে

মহাদেব আকাশ পথে উড়ে গেলেন কলম্বো। প্রহলাদ সাবিত্রীকে নিয়ে ট্রেনে গেল কলকাতায়। সেথানে ক্ন- ফারেন্সে থাগুরবাণী জ্পদ আর সদারক্ষী থেয়াল গেয়ে স্বাইকে মাতিয়ে তৃ-তিন জায়গায় জলশা ক'রে পেয়ে থায় আশাতীত দক্ষিণা—আড়াই হাজার টাকা। সাবিত্রীকে বলল: "চলো কাশীতে তুদিন থেকে থাই।"

मांविं ( चार्क्य इरप्र ) : तम कि ? काना !

প্রহুনাদ ( একগাল হেসে ভজনের হুর ধরে )ঃ কাশী
সমান নহী দ্বিভীয়া পুরী, ব্রহ্ম আদি গুণ গাবত রে! মৃত্তি
প্রবাহ বহে যথা গঙ্গা হুর নর মৃনি নিত ধাবত রে।
সেথানে বিষ্ণৃ ঠাকুরের ওথানে থাকব, দিদি ঠিক করে
দিয়েছে।

সাবিত্রী (ভয় পেয়ে)ঃ কিন্তু বাবা জানতে পারলে—

. প্রহলাদঃ বাবাকে বলছে কে? খ-ব সাবধান!
.ঘূণাক্ষরেও কাউক্ষে বোলো না। দিদি তোমাকে বলে নি
মন্ত্রপ্তির কথা?

সাবিত্রী: বলেছে, কিন্তু—ধরো, বাবা খদি কোনো স্ত্রে জানতে পারেন ?

প্রহলাদ: জানতে যদি পারেনও—মানে ছদিন পরে—
ততদিনে তো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। বলব
দার্জিলিঙে তার সঙ্গেই যাব' পরের বার। তাহলেই খুশি
হয়ে যাবেন। তাছাড়া তুমিও তো কাশী থেতে চেয়েছিলে
সেদিন। যদি তুমি যা চাও পেয়ে যাও, ক্ষতি কি ?

সাবিত্রী (মুথের মেঘ কেটে যায়)ঃ তুমি মত দেবে ?
প্রহলাদঃ দিদি আমার চোথ খুলে দিয়েছে। তোমার
পিরে জোর থাটানো অন্থায় হবে। তাছাড়া তুমি তো
আর অন্থায় কিছু চাইছ না।

সাবিত্রী ( গ'লে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে প্রণাম করে) ঠাকুরের কুপা! জয় ঠাকুর!

প্রহলাদ: গুরুদেবের কুপা, বলো।

সাবিত্রী: গুরুদেব ?

প্রহলাদ তথন খুলে বলে সব কথা। স্বভাবে যে গোপনিক নয় সে কী করে মন্ত্রগুপ্তি সাধবে? সাবিত্রী ফের ভয় পায়। প্রহলাদ হেসে বলে: "এত ভয় কিসের? অঞ্চলের নিধি যথন তোমার নেওটো?"

সাবিত্রী ( এন্ত হ'রে ) : অমন কথা বোলো না। আমার মনের মধ্যে যে কতর্ক্ম ত্র্তাবনা—

প্রহ্লাদ ( সাদরে ) : না, মা ভৈ:। 'দেখবে এর ফল ভালোই হবে—মানে, আমাকে যদি বিশ্বাদ করতে পারো। আমি তোমাকে ছেডে যাব না গো যাব না।

সাবিত্রী (ভরসা পেয়ে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে): তোমাকে বিশ্বাস করতে না পারলে কি বাঁচতে পারি আমি ? তুমি যা বলবে আমি তাই করব।.

প্রহলাদ: বেশ। তাহ'লে কথা দাও বাবাকে কিছু বলবে না?

সাবিত্রীঃ দিচ্ছি গে। দিচ্ছি। যাকে সব দিয়েছি তাকে কথা দিতে কি আমার অসাধ? মনে নেই সেই শুভদৃষ্টির দিন থেকে কী হাল করেছ তুমি আমার? (ব'লে হেসে স্থর ক'রে)

তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি,
মন প্রাণ দিয়া দব সমর্পিয়া হয়েছি তোমার দাসী,
আমার কেবল একটি ভয়ঃ পাছে কাঁসি কেটে ফাঁসি
দিয়ে চলে যাও।

প্রহলাদ: নাগোনা। দিদি কি বলে নি তোমাকে বে গুরুদেব ঘর ছাড়তে বলেন না? বলে নি যে, তিনি নিজে গৃহী-—তার শুরু গৃহিণী না ছেলেও আছে একটি? সাবিত্রী ভরদা পায়। শোবার সময়ে প্রার্থনা করে: "দেখো ঠাকুর! শেষরক্ষা যেন হয়।"

#### (51m

কাশী পৌছে বিষ্ঠাকুরের আশ্রমের কথা বলতেই টঙ্গাওয়ালা বলে: "গুরু মহারাজ ? হাঁ হাঁ মালুম হাায়। শিবালামে বঢ়িয়া আশ্রম। চলিয়ে। নজদীগ হৈ।"

ওরা গুরু মহারাজের গঙ্গাতীরবর্তী কুটীরে পৌছল
গুরুপূর্ণিমার আগের রাতে—গুরুাচতুর্দনী। কুঞ্জের
মন্দির, সামনে মাঠ, উপরে শামিয়ানা প্রায় পাচশো ভক্ত
মাটিতে সতরঞ্জের উপরে মন্ত্রমুগ্ধের ম'ত ব'সে গান গুনছে।
পূর্ণিমার লগ্ন আসন্ধলাই স্কুক হয়েছে—গোবিন্দদাসের
বিখ্যাত কীতন:

শারদচন্দ প্রনমন্দ বিপিনে বহল কুস্থমগন্ধ
ফুল মলিকা মালতী বৃথী মধুকর ভোর নি
প্রহলাদ ও সাবিত্রী টক্লাকে অপেকা করতে ব'লে মাটিতে
এসে বসতেই বিষ্ণুঠাকুরের সঙ্গে শুভদুষ্টি! প্রহলাদের গায়ে

কাটা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণ্ঠাকুর ভাবাবেশে আঁখরের কুলঝুরি কেটে চলেনঃ

শুনে বাশরী

মধু বাঁশরী

দেখ এসেছে কত না গোপ গোপী আজ

সংসারু-স্থ পাসরি'।

তারা এসেছে তোমায় বরিতে
রাঙা চরণে শরণ লভিতে,
চায় তমু মন প্রাণ সঁপিতে,
গায়: "বাশিস্থরে কাছে টেনে নাথ, দূরে
ঠেলো না আডালে রহিতে"…

সাবিত্রী প্রহ্লাদের দিকে তাকার। প্রহ্লাদের চোথে জল, মুথে হাসি, ইঙ্গিত করে ওদিক পানে। সাবিত্রী বিফ ঠাকুরের দিকে তাকাতেই গোবিন্দদাসের গান শেষ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধ'রে দিলেনঃ

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম স্থতমিত রমণী সমাজে তোহে বিদরি' মন তাহে সমর্পিন্ধ অব মঝু হব

কোন কাজে ?

মাধব ৷ হাম পরিণাম নিরাশা…

প্রহ্ণাদের বুকের রক্ত উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ... এ-গান যে মাত্র দেদিন শুনেছে ইন্দ্রায়ণী নদী তীরে অবিকল এই স্থরে। সাবিত্রীর বুকে বেজে ওঠে আনন্দের ডমক্র। সব বুঝেও সে ভুলে যায় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। এ-গানটি যে তার একটি অতি প্রিয় গান ... কেবল আগে গাইত অর্থ পরিগ্রহ না ক'রে, আজ প্রথম বুঝতে পারে এর ভাব। তবু, কী আশ্চর্য!—তার ভয় কেটে যায়, জেগে ওঠে পুলক— কীর্তনীয়ার অপরূপ ভাববিহ্বল কণ্ঠস্বরে, তানে আঁথরে:

> এ-তত্ম মন দিলাম তোমায়, তোমারি ধন দিলাম তোমায়, করো গ্রহণ হে ভামরায়! বাঁশি মোহন কাটল বাঁধন প্রার্থি শরণ

> > ও-রাঙা পায়…

#### পনেরো

মান শেষ হবার পর প্রণামের ধুম প'ড়ে যায়। প্রহলাদ ও সাবিত্রী কুষ্ঠিত হ'য়ে উঠে দাঁড়াতেই বিষ্ণু ঠাকুর পাশে একটি বালককে ইঙ্গিত করেন। সেভিড় ঠেলে কাছে এসে প্রহলাদকে বলেঃ "চলুন, বাবা ডাকছেন আপনাদের।"

প্রহলাদ আশ্চর্য হ্বারও সময় পায় না, ছেলেটি ওর হাত ধ'রে "পথ দিন, পথ দিন" ব'লে হাক দিতে দিতে টেনে নিয়ে একটা মোটা পদার আড়ালে দাড় করিয়ে বিষ্ণৃ ঠাকুরকে থবর দিতেই তিনি পদা ঠেলে আদেন ঠাকুরের কাছে। ওরা তাঁকে গড় হ'য়ে প্রণাম করতেই তিনি হেসে বলেন: "এই মে, এসেছ তোমরা? বেশ বেশ।" ব'লেই সেই ছেলেটিকে দেখিয়ে বলেন: "এ আমার ছেলে ধ্রুব। নে, প্রণাম করেছিস তোর প্রহলাদ দাদাকে ?"

গ্রুব তার স্থানর সরল চোথ ছটি আরে। ডাগর ক'রে বলেঃ "ইনিই প্রফ্লাদদাদা?" ব'লে প্রণাম ক'রে সাবিত্রীকে দেখিয়েঃ "আর ইনি ?"

প্রহলাদ বলে: "আমার জ্বী-সাবিত্রী।"

ধ্ব "ও -বুঝেছি" ব'লে নত হয়ে প্রণাম করতে থেতেই সাবিত্রী কুন্ধিত হ'য়ে পেছিয়ে গিয়ে ধ্রুবের হাত ধ'রে বলেঃ "থাক থাক ভাই, ও-ই হয়েছে।"

ঞ্বঃ সে কি ২য় ? আপনি আমার যে—দিদি, না বিদি ? বাবা ?

বিষ্ঠাকুরঃ বৌদিতে কাজ কি ? দিদিই ভালো — বেশি মিষ্টি। কিন্তু এবার ওঁদের নিয়ে যা আমার ঠাকুর ঘরে।

ধ্রুব ( অনিশ্চিত স্থরে ) ঃ ঠাকুর ঘরে ? তুজনকেই ? বিষ্ণু ঠাকুর ( কৌতুকী স্থরে ) ঃ না। দিদিকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে বিধবা দাদাকে নিয়ে ঘরে তোল্ টেনে।

ঞব (এক গাল হেদে): আপনি যে কী বাবাণ এমন ঠাট্টা করে কেউ বেচারী অতিথ কে নিয়ে ?

বিষ্ণু ঠাকুরঃ তৃই অমন বোকার মতন প্রশ্ন করিল, ঠাটানাক'রে করি কীবল্?

ঞ্ব (পিঠ পিঠ): বোকার মতন ? বা রে! আপনি কি বলেছিলেন দিদির কথা ? তাছাড়া আপনার ঠাকুর ঘরে মেয়েদের ঢোকা বারণ না ?

বিষ্ণু ঠাকুর: সব মেয়েদের নয়। বন্দনা— ধ্রুব: হাঁ। জানি। শিস্তারা যেতে পারে। কিন্তু বাইরের মেয়ের। যায় নাকি? আপনার খুশথেয়ালের অন্ত পাওয়া ভার। প্রহলাদ দাদার কথা আপনি বলে-ছিলেন—মানি। কিন্ত দিদির কথা—

বিষ্ণু ঠাকুরঃ বলি নি—কারণ ঠিক জানতাম না তোর দাদা "সম্বীকং ধর্ম আচরেং" নীতি বিশাস করেন কি না। (সাবিজ্ঞীকে) অত লজ্জা পেতে হবে না মা। তুমি স্থলক্ষণা মেয়ে—ভয় নেই। তবে এথানে ভিড়—কথা হবে না। আমার ঠাকুর ঘরে বাইরের লোক কেউ যায় না—তোমরা গিয়ে একটু বোসো, আমি এলাম ব'লে। ই্যা, তোমাদের মালপত্র প

প্রহলাদ: বাইরে টঙ্গায়।

বিষ্ণুঠাকুর ( একজন শিশুকে ) ঃ যা— ওঁদের মালপত্র সব ঐ কোণের ঘরে রেথে দে— টঙ্গা ওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দে। ( প্রহলাদকে ) ঠিক আছে। অতিথিরা এলে এই রকমই ব্যবস্থা এথানকার। ধ্রুব! যা—দেরি করিস নি আর। ধ্রত "আহ্বন" ব'লে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ওদের 
ছজনকে এক লুখা বারান্দা বেয়ে। প্রহলাদ সাবিত্রীকে 
জনান্তিকে বলেঃ "কী চমংকার কথা! মনে হয় যেন 
কতদিনের চেনা। না?"

সাবিত্রীঃ সত্যি। আর কী মিষ্টি হাসি! শিশুর সরলতা মাথানো!—"ভয় নেই" বলতে না বলতে—মনে যেন ভরসা বিছিয়ে যায়। না ?

 প্রকাদঃ ভয় তো আমার ছিল না গো। আমার শিবরাত্রির সল্তেও নেই।

সাবিত্রীঃ চুপ্ (ইঙ্গিত ক'রে) ও শুনতে পাবে।

প্রহলাদঃ না—অনেক দূরে আছে।

ধ্রুব (ফিরে থিল থিল ক'রে ছেসে)ঃ বাবা বলেন আমার ইত্রের কান। সব শুনতে পেয়েছি।

প্রহলাদ ও সাবিত্রী এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

ক্রমশঃ

## **जब्दम**रम

## শ্ৰীআশুতোষ সান্তাল

এথন বুঝেছি আমাকে তোমার নেই কোনো প্রয়োজন! ভেবেছ বেচারি বড় নির্বোধ !---সেটা কিগো নাহি জানি ? মুখের আলাপ,—প্রাণের এ নহে,— স্থির জানিয়াছে মন ;---তুমি জানো তাহা,—আমিও জেনেছি; কি ফল বাড়ায়ে গ্লানি ? ভালো নাহি লাগে—আদর কুড়ানো নিলাজ কাঙাল-পারা; তৃষ্টিবিহীন মৃষ্টিভিক্ষা নিয়ে,— ভরে কিগো কতু প্রাণ গু কে চাহে বিন্দু! কোথা কূলহারা সাগরের বারিধারা ? আর কাজ নেই,—এবার বিদায়— এ লীলার অবসান! ফুল যবে হায়, ছিল মধু-ভরা, এসেছিলে মধু-চোর,— কপট খুশীর উতল গুঞ্জতানে মাতায়ে কুঞ্জতল;

টাট্কা পরাগে থেলেছ হোলির কাগ—সারা নিশিভোর এখনি ঝরিয়া যাবে যে কুস্থম— শোভা তার নিফল। মত্যপ থথা ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে ফটিক পাত্রখানি— ফুটাইয়া তার বক্র ওৡ-কোণে বাঙ্গের ক্ষীণ হাসি,---একদা আমাকে ঐ মতো দিবে ছুঁড়ে,— স্থক হতে সেটা জানি! কেন তবে কেঁদে মরি বার বার ?---জানিয়া পরেছি ফাঁসি! আমি যে, তোমার বহু-পড়া পুঁথি,— বড় একঘেঁয়ে তাহা! তাই ফেলে দিলে রাবিশের খ্রুপে ?— রসকদ কিছু নাই! ভুল ক'রে চেয়েছিত্ব অন্থরাগ বাঘিনীর কাছে আহা! নোংরা কাদায় খুঁজেছি স্বর্ণ,— আক্ষেপ গুধু তাই!

# যুগাবতার জীরামকৃষ্ণ

যথন সমগ্র জগং কামকাঞ্চনের মহাপদ্ধে নিমজ্জমান, যথন
শিশ্লোদরপরায়ণতাকে মামুষ পরম ও চরম পুক্ষার্থ বলিয়া
গ্রহণ করিয়াছে, যথন ধর্মেধর্মে, জাতিতে জাতিতে,
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে স্বার্থ-সজ্লাত ভয়াবহ আকার ধারণ
করিয়াছে এবং বল্লযুগের মানবসভ্যতাকে ধ্লিসাং করিতে
উল্লত হইয়াছে, সেই মহাবিপ্লবের সময়, সেই ভীষণ
মুগ বিপর্যায়ে ভগবান্ শ্রীরামক্ষেরে আবির্ভাব কেবল
স্মরণীয় নহে—এক অভ্তপুর্ণ ব্যাপার। ধংসোম্থ
মানব সমাজকে শ্রেয়ের পথ, কল্যাণের পথ নির্দেশ করিবার
জল্যই শ্রীরামক্ষের আবির্ভাব।

তাঁহার অলোকিক জীবন এবং মশ্মপ্রদী বাণী এই জগতে এক বিরাট আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে। তাঁহার অলোকসামান্ত অধ্যাত্মসাধনা ও কল্যাণময়ী চিন্তা জগংকে উদ্বৃদ্ধ, অন্ত্রপ্রাণিত করিয়াছে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন—

"In this age of scepticism Ramakrishna presents an example of bright, living faith, which gives solace to thousands of men and women, who would otherwise have remained without spiritual light."

ভারতের ব্রহ্মণ্যধর্ম জগতে বহুধাবিভক্ত অধ্যাত্মসাধনায় ম্লপ্রবাহ। গঙ্গা ধেমন তপোম্র্তি হিমাদি
হইতে উদ্ভূত হইয়া শাথাপ্রশাথা বিস্তার পূর্বক বহু
উপনদীকে স্বীয় পৃতধারায় দঞ্জীবিত করিয়া দাগরের দহিত
মিলিত হইয়াছে, দেইরূপ দনাতন ব্রহ্মণ্যধর্ম তপংক্ষেত্রে
ভারতভূমিতে উদ্ভূত হইয়া জগতের দকল ধর্মের উপর
আপন প্রভাব বিস্তার পূর্বক অনন্তধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার পর বহু শতান্দী কাটিয়া গিয়াছে। ধর্ম
ও রাষ্ট্রের ইতিহাদে বহু বিপ্লব, বহু উপান পতন সংঘটিত
হইয়াছে। কালচক্রের মহাবর্তনে দেই দনাতন ধর্মের
প্রবাহ উষর মক্ত ক্ষেত্রে আপনার দত্তা হারাইয়া কেলিয়াছিল। গীতায় ভগবান্ শীক্ষণ্থ অর্জ্নকে বলিয়াছেন—

"সা কানেন মহতা যোগোনইং পরস্থপ।"
সেই লুপ্ত ধারার পুনক্ষারের জন্ম ভগবান শ্রীরামক্ষের
আগমন। তিনি আসিয়াছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের
মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করিয়া একটি ধর্মসেতৃ নির্মাণ
করিবার জন্ম।

ঠাকুরের আবিভাব কালে ভারত সম্বন্ধে জগতের ধারণা
কিরূপ ছিল তাহার কিছুর পরিচয় আবশ্যক। নোবেল
পুরদার প্রাপ্ত Rudiard Kiplingএর নাম অনেকে
শুনিয়াছেন। Kipling এই ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়া
ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের পোষ্যপুত্র বলিয়া প্রাচ্য ও
পাশ্চাত্যের তুলনা মুথে বলিয়াছেন—

East is East: West is West, And never the twain shall meet.

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লেথক স্কপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক George Saeinsburs একবার বর্তমান লেথককে এক-থানি পত্র লিথিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বন্ধু Kipling এর উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন—

"But it is a pity that people try to make it otherwise."

কেন এমন হইল? ইহার পশ্চাতে একটা ইতিহাস
আছে। যথন ভারত ও ইউরোপের পরিচয় ক্রমশঃ
প্রসারলাভ করিতেছিল, যথন ভারত ও ইউরোপের
সঙ্গন্ধ স্থায়ী হইয়া আসিতেছিল, তথন উভয় সভ্যতার
মধ্যে একটা সজ্ঞার্থ আয়প্রকাশ করিল। প্রাচ্যথণ্ডের
সভ্যতার কেন্দ্র এই ভারতভূমিকে জগতের নিকট হেয়
প্রতিপন্ন করিবার জন্ম একটা সজ্ঞাবদ্ধ চেষ্টা ক্রমশঃ বলসঞ্চয়
করিয়া বদ্ধিত হইতে লাগিল। বক্তৃতা, পুস্তক, চলচ্চিত্রাদির সাহায্যে "White men's burden"কে ফলাও করিয়া দেখান হইতে লাগিল।

White men's burden কি ? নীলবৰ্ণ শ্গালের

উপাথ্যান অনেকে শুনিয়াছেন। একটি শৃগাল প্রাণভয়ে ভীত হইয়া এক রঙ্গকের গৃহে নীলরদপূর্ণ একটি পাত্রের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল। পরে যথন সে বাহির হইয়া আদিল তথন দেখিল তাহার সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হইয়া সিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বনের পশুগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তথন তাহার গায়ের নীল রংটাকে কাজে লাগাইবার জন্ম দে পশুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ, পশুদিগের কোন রাজা নাই, তাই ব্রহ্মা আত্ম আমাকে তোমাদিগের রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন।" সেইরূপ আবহাওয়ার প্রভাবে গায়ের রং সাদা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া দেই রংটাকে কাজে লাগাইবার জন্ম শেতকায় জাতিরা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—অমভা বর্ষর অন্বেতকায় জাতিরা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—অমভা বর্ষর অন্বেতকায় জাতিরা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—অমভা বর্ষর অন্বেতকায় জাতিরার বিন্মা ভগবান্ তাহাদের মন্দে চাপাইয়া দিয়াছেন। ইহাই white men's burden.

রোম বাত্তবলে গ্রীস জয় করিয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার জন্ম রোমকে গ্রীদেরই পদানত হইতে হইয়াছিল। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—The conquerors were conquered. ইংরাজ ছলে বলে কৌশলে ভারত বিজয় করিল। কিন্তু ইতিহাদের থাহাতে পুনরাবৃত্তি নাঘটে, পাশ্চাত্য মণীধীর—"History repeats itself"—এই কথিত উক্তিকে বার্থ করিয়া দিবার জন্মই Cultural conquest অধাং কৃষ্টি বা সংস্কৃতিগত বিজয় অভিযান স্থক হইয়া গেল। ভারতের ধর্ম, ভারতের সভ্যতা, ভার-তের সংস্কৃতিকে থাট করিয়া দেথানই ইহার উদ্দেশ্য। প্রীষ্টান মিশনারিগণ কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিলেন। তাঁহারা জােরগলায় দেশ বিদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন যাহারা বল পূর্বক বিধবাকে পোড়াইয়া মারে, মাতৃবক্ষ হইতে সম্ভানকে ছিনাইয়া লইয়া দাগরে নিক্ষেপ করে এবং অন্তরূপ কার্য্যকে ধর্ম বলিয়া বিখাস করে তাহারা কি মাত্র, না তাহারা সভা ! আনন্দময়ী বরাভয়করা খ্যামাকে তাহার। সাঁওতালী মাগী রূপে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে লাগিল। ক্ষণে অক্ষণে অহর্নিশ কানের কাছে ্বলিত লাগিল—"তোমরা কিছু নও। তোমরা কিছু নও --- আমরা তোমাদের মান্থ্য করিবার জন্ম বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি—খেত জাতি দায় বহন করিতে আসি-

য়াছে।" পাশ্চাতের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার উৎকট আলোকে এদেশের যুবকর্ন্দের চোথ ঝলসিয়া গেল। তাহাদের বিচার বৃদ্ধি বোঝা যাইল। পরাস্করণপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। পরের মুথে ঝাল থাইয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল দেবোপম খেতকায় জাতির নিকট তাহারা নিতান্তই অপদার্থ। এদিকে ভেড়িড হেয়ার, ডিরোজিও, মেকলে মিলিয়া দিতীয় সমরক্ষেত্র খুলিয়া দিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা ভারতবাসীকে ইংরাজভাবাপন্ন করিয়া তোলাই উদ্দেশ্য। Hindu College প্রতিষ্ঠিত হইন। দলে দলে তর্কণেরা তাহাতে যোগদান করিল। শিক্ষাসিই মেকলে লিখিলেন—"A Single shelf of a European Library is worth the whole literature of India and Arabia pad together,"

মেকলে যথন বলিয়াছেন তথন উহা বেদবাক্য অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্থাগ্য। ডিরোজিত ছিলেন Hindu Collegeএর প্রধান শিক্ষক, অসাধারণ ব্যক্তির্দপের পুরুষ। চুম্বক যেমন লোহকে আকরণ করে তিনিও সেইরূপ Hindu Collegeএর ছাত্রগণকে আরুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এটি একটি তর্কসভা। ইহার উদ্দেশ্য ভারতীয় ধর্মা, সভ্যতা, সংস্কৃতি—এক কথায় যাহা কিছু ভারতের গৌরব ভাহাকে নিতান্ত হেয় আকিঞ্চিংকর প্রতিপন্ন করা। সঙ্গে একথানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করা হইলে। তাহার নাম Athae nium. তাহারও ঐ একই মহং উদ্দেশ্য—ভারত কন্তক্ত্বত করা। ফল্ ফলিতে বিলম্ব হইল না। হিন্দু কলেজের এক উজ্জ্বল রত্ত্ব—নাম তাঁর মাধ্ব চন্দ্র

If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism."

জগতে যদি এমন কিছু থাকে যাহাকে আমরা অন্তরের সহিত খুণা করি তবে তাহা হইতেছে হিন্দুধর্ম। Cultural conquest এর ঠেলাটা দেখুন। চারিদিকে ভাঙ্গ ভাঙ্গরব উঠিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির তুর্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। প্রবীণের দল প্রমাদ গণিলেন। মহাত্মা রাম-মোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্ক চূড়া-মণি এই ভাঙ্গনের গতি রোধ ক্রিতে হিম্ সিম্ খাইয়া

গেলেন। তথন সেই ভাঙ্গনের মুথে গৈরিক পতাকা হল্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন ঠাকুর শ্রীরামক্ষঃ। ইহা হইতেই বুঝা যায়—কিরূপ কার্য্যের ভার লইয়া এবং কি পরিমাণ শক্তির পুঁজি লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামক্লফকে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ক্রমা-ভিব্যক্তিবাদের কথা স্বরণ করিতে হইবে। ক্রমাভিব্যক্তি-বাদের ইংরাজি নাম Theory of Evolution, বুক্ষপতা কীট পতঙ্গ পক্ষীপশু মন্ত্রগ্যমন্ত্রলিত এই জীবজগং যুগ্যুগান্তর ধরিয়া জন্মজনাম্বরের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উন্নততর অবস্থার দিকে অগ্রদর হইতেছে। একটি স্থল দৃষ্টান্ত ধরা যাউক —একটি পাথী, তাহার তুইটি ডানা আছে এবং তুইটি পদ আছে। কালক্রমে ক্রমাভিব্যক্তির ফলে পাথা তুইটি পদে পরিণত হইল। তথন সে আর পাথী রহিল না। চতু-পদ জন্তুকে রূপান্তরিও হইল। তাহার পরও তাহার রূপান্তর ঘটীতে পাকিল। তাহার সন্মুখের পদম্বয় ক্রমশঃ হাতের আকার গ্রহণ করিল। তথন যে বানর রূপ ধারণ করিল। বানর তাহার সন্মুখের পা তু থানির সাহায্য বেমন চলাফেরা করিতে পারে, সেইরূপ সে পা তুথানিকে হাতের আয় ব্যবহারও করিতে পারে। ইহার পরবতী উন্নততর স্তর নরমূর্তি। বানরের না-হাত, না-পা রূপ অঙ্গ-ষয়- সম্পূৰ্ণ হস্তে পরিণত হইয়া তাহাকে দ্বিপদ ও দ্বিহস্ত বিশিষ্ট মামুষে পরিণত করিল। ইহারই নাম ক্রমাভিব্যক্তি-বাদ। পুরাণে আছে—চৌরাণী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মাম্বর জন্ম লাভ করে। এই উক্তির মধ্যে অনেক খানি সতা নিহিত আছে। ক্ষুদ্র দান ক্ষুদ্র এমিব! (amoeba) হইতে আরম্ভ করিয়া অসীম সম্ভাব্যতাপূর্ণ মামুষের উদ্ব ক্রমাভিবাক্তিবাদের প্রমাণ দেয়। আবার প্রাগৈতিহাসিক মামুষের সহিত আণবিক যুগের মামুষের তুলনা করিলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। আদিম যুগের মাছুষ পশুরই প্রতিবেশী। স্থতরাং পশুর জীবন-যাত্রা হইতে তাহার জীবন-যাত্রা বিশেষ বিভিন্ন ছিল না। সেই পশুবৎ আচরণশীল মাতৃষ বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশের **करन विज्ञानवरन वनीयान इट्या व्वात প্রকৃতিকে अग्र** করিয়া নিজবশে আনয়নপূর্বক তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

মানবের বুদ্ধিবৃদ্ধির বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিলে

দেখিতে পাই—যুগে যুগে ক্রমোন্নতির স্তিমিত গতিকে বেগবতী করিবার জন্ম এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারই নাম অবতার। প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন মত অবতার পুরুষের আবিভাব হয়। পূর্ব যুগে আগত অবতার পুরুষের কার্য্য হইতে পরবর্তীযুগের অবতার পুরুষের কাষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাই ঠাকুর শীরামক্ষণ বলিয়াছেন "নবাবী আমলের টাকা বাদশাহী আমলে চলে না।" তাই আমরা অবতার ক্রমিক পুরুষ-দিগের মধ্যেও ক্রমাভিবাক্তিবাদের প্রসার দেখি। পুরাণবর্ণিত অংতারগণের কথা চিন্তা করিলে ইহার যথার্থা উপল্দ্ধি হয়। সৃষ্টির আদিতে মংস্থাবতার। দে সময় সমগ্র বিশ্ব জলময় ছিল। সেই প্রলয়পয়োধি-জলে বিচরণোপ্যোগী দেহধারণ করিয়া আসিলেন মহা-: भौनक्षेत्री जगवान्। भारहत हात्रियाना छाना এवः शुक्ह আছে। উহাদের সাহাযো মাছ সক্তন্দে জলে চরিয়া বেডার। তাই ভগবানের মংস্থাবতার। সৃষ্টির বীজ এবং বেদ নামধেয় জ্ঞানরাশি রক্ষা করাই তাঁহার কার্যা। পরবর্ত্তী যুগে দেখি ভগবানের কুর্মাবতার। কুর্ম মংস্থ হইতে উন্নতত্তর অবস্থাপন। তাহার চারিথানি পদ আছে। দে জলেও থাকিতে পারে এবং স্থলেও থাকিতে পারে —দে উভচর। কর্মাবতারের কার্যা ধরিত্রীকে পূর্চে ধারণ করিয়া রক্ষা করা। তাহার পর ভগবানের বরাহাবতার। বরাহ চতুষ্পদ এবং দ্বিপদ বিশিষ্ট জন্ত-কুর্মাপেক্ষা উন্নততর ও অধিকতর শক্তিশালী ধরিত্রীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করা তাঁহার কার্য। ইহার পরে নৃদিংহাবতারের আবির্ভাব। এই অবতারে দেখি পশু ক্রমশঃ নররূপ পরিগ্রহ করিতেছে-- অদ্ধাঙ্গ দিংহ এবং অদ্ধাঙ্গ নর i অস্থর বিনাশ তাঁহার কার্যা। পরের স্তবে সর্বাবয়ব-সম্প**ন্ন** মকুয়ামৃত্তি। কিন্তু থর্কাকৃতি বলিয়া তাঁহার নাম হইল বামনাবতার। তাহার পরবর্তীযুগে সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট এবং পূর্ণাবয়বযুক্ত মাতৃষ—শ্রীরামচক্র। ক্রমাভিব্যক্তির **ধারা**। বেশ অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীরামের যুগের সহিত শ্রীরামক্লফের মুগের তুলনা করিলে বিরাট প্রভেদ<sup>র</sup> চোথে পড়ে। বানর ও রাক্ষ্যদিগের মধ্যে শ্রীরামের কার্য্য সীমাবদ্ধ ছিল। রাক্ষদ-বিনাশ তাঁহার মুখ্য কার্য। কৈছ 🗐 রামক্লফের যুগ সম্পূর্ণ স্বতম্ব ধরণের। স্বতরাং তাঁহার-

কার্যাও স্বতম্ব। তাঁহার কার্যা ধ্বংস নহে, তাঁহার কার্যা সংগঠন। প্রাকৃত-বিজ্ঞানবিশারদ শিক্ষিতাভিমানী মাঞ্ষলইয়া তাঁহার কাজ। তাহাদের সংস্কারগ্রস্ত মনকে ভাঙ্গিয়া চ্রিয়া নৃতন ছাঁচে গড়িয়া তোলাই তাঁহার কাজ। ইহা যে,কত্বড় গুরুতর কার্য্য, তাহা কল্পনা করাও হুসাধ্য— Cultural conquest পুরাদ্মে চালাইয়া জগতের চক্ষে ভারতকে থাট করিয়া দেখানর জন্ম ভারতের যে চিত্র তুলিয়া ধরা হইল তাহা কতকটা এইরপ—

"নরমাংসভোজী, নগ্নদেহ, বলপূর্ব্বক বিধবাদাহনকারী, শিশুঘাতী, মূর্য, কাপুরুষ, সর্ব্বপ্রকার সাপও অন্ধতায় পরি-পূর্ণ পশুবং নরজাতির আবাদস্থল এই ভারতবর্ষ"।

ভারত সম্বন্ধে জগতের ধারণা যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে সে ভারত হইতে জগতের কি উপকার দাধিত হইবে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"শ্ৰদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম।" জগং থথন ভারতের প্রতি শ্রদাই হারাইতে Cultural বসিয়াছে, তথন আর আশা কোথায়। conquest-কে প্রতিহত করিয়া ভারত সদম্মে জগতের ধারণার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া তাহাকে বাঁচিয়া থাকিবার পথে তুলিয়া দিবার জন্মই ভগবান খ্রীরামক্নফের আবিভাব। ঘুণাবিদ্বেষ স্বার্থান্তসন্ধানের মধ্যে বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উহা ধ্বংদেয় পথ, মৃত্যুর পথ। ত্যাগ ও প্রেমের মধ্যেই বাঁচিবার রহস্ত নিহিত আছে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত এই ত্যাগ ও প্রেমের সাধনা করিয়া আসিয়াছে। ভারতকেই জগতের কাছে এই ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্র পৌছাইয়া দিতে হইবে। অতএব ঠাকুর শ্রীরামক্ষের অবতারত্বের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য ভারতকে যোগা করিয়া নৃতন ভাবে গড়িয়া তোলা এবং ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্রগ্রহণের জন্ম জগংকে প্রস্তুত করা।

এই মহং উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করিবার জন্মই শ্রীরামক্লফ্ষ নরেন্দ্রনাথকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। নরেন্দ্রনাথ যথন ঠাকুরের নিকট সর্ব্বদা নির্কিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন—তথন ঠাকুর তাঁহাকে তীব্রভং সনা করিয়া বলিলেন—"আরে ছি! তোর ম্থে একি কথা! আমি জ্বানি তুই একটা বিশাল বট গাছ। তোর দ্বারা কত তাপিত প্রাণ শীতল হবে, সাস্থনা পাবে। এসব ছেড়ে আত্মমৃক্তির কামনা!" ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে .নির্কিকেল্প সমাধির আস্বাদ দিয়া বলিলেন— "চাবিকাঠি আমার কাছে রইল। এখন তোকে দিয়ে আমায় কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

ঠাকুর তাঁহার প্রিয়তম শিশু নরেন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির ুপ্রেরণা রাথিয়া দেহরক্ষা করিলেন। ঠাকুরের চিতার আগুন নিভিবার সঙ্গে সংক্ষই নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে আগুন জলিয়া উঠিল। তিনি পদব্রঙ্গে হিমাদ্রি হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত পর্যাটন করিয়া ভারতের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যাবেক্ষণ করিলেন। ঠাকুরের কার্য্যের বিরাট দায়িজ উপলব্ধি করিয়া গভীর নৈরাশ্যের বেদনায় অভিভূত হইয়া কন্যাকুমারীর শেষ প্রস্তর্যগণ্ডের উপর হইতে দিগস্ত-বিস্তৃত নীলাম্থির বক্ষে চিরশান্তি লাভ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ঠাকুরের প্রেরণার মৃথে তাঁহার সকল নৈরাশ্য ভাসিয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ে প্রভৃত বলের সঞ্চার হইল। তিনি সাগরে পাড়ি দিয়া আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন।

আমেরিকার চিকাগো দহরে দেই দময় বিশ্বধর্ম মহাদম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও
খ্রীষ্ট্রীয় দভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। জগতের ছোট বা
প্রচলিত দকল ধর্মের প্রতিনিধিকে দম্মেলনে আহ্বান করা
হইয়াছে। কেবল হিন্দুধর্মকে আমন্বণ করা হয় নাই।
তথাপি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্মই স্বামীজী
দেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর গৈরিক বেশ দেখিয়া
এবং তাঁহার দহিত আলাপে মৃয় হইয়া একজন মার্কিন
মহিলা স্বামীজীকে ধর্মমহাদম্মেলনে বক্তৃতা করিবার
যোগাযোগ করিয়া দিলেন।

বিশ্বধর্ম মহাসন্দেলন আরম্ভ হইয়াছে। জগতের শ্রেষ্ঠ
মণীবী ও চিন্তানায়কগণ সমনেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে
গৈরিক আলথেলা ও উঞ্চীধপরিহিত তরুণ সন্ন্যাসী স্বামীজী
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বড় বড় মহারণীরা একে
একে বক্তৃতা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজীকে বক্তৃতা
করিবার জন্ম আহ্বান করা হইল। ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ্যসভায়, বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষায় স্বামীজী বক্তৃতা করেন
নাই। সেই জন্ম একটু পরে বলিবেন বলিয়া পিছাইতে
লাগিলেন। পরে যথন দেখিলেন আর পশ্চাংপদ হওয়ার
অর্থ—বক্তৃতার অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া, তথন বাধ্য

হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সভায় সমবেত নরনারীর উৎস্কক দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ হইল। তিনি আমেরিকাবাদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"Sisters and brothers of America—।" এই অভিনব সম্বোধন গুনিয়া সভায় দীর্ঘ-কাল করতালি চলিল। এই সার্থক সম্বোধনের মধ্য দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম ও সভাতার প্রকৃত রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর এক এবং জগতের পিতা। আর জগতের নরনারী তাঁহার সম্ভান। অতএব সকলে প্রস্পরের সহিত ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধে সম্বন্ধ । সমবেত করতালি রূপ অভি-নন্দনে উৎসাহিত হইয়া স্বামীলী তেল্পিনী ভাষায় হিন্দু-ধর্ম্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উদারতা ও ব্যাপকতা প্রদর্শন করিলেন। সভা নিস্তর হইয়া মন্ত্রমুগ্রবং স্বামীজীর বক্ততা শ্রবণ করিতেছেন। কোন দিক দিয়া সময় কাটি-তেছে তাহাতে কাহারও ভূম রহিল না। Cultural conquesta প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। ভারতকে সভা করিয়া তুলিবার জন্ম যাঁহারা কোমর বাঁধিয়া ছিলেন তাহারা লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

মহাসন্দেলনে হিন্দুধর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া স্বামীজী যথন বাহির হইয়া আদিলেন তথন চিকাগো দহর ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আদিল। পূর্দ্ধরাত্রে থিনি চিকাগোর রেল ষ্টেশনে পরিচয়াভাবে Packing caseএর তলায় শয়ন করিয়া কাটাইয়াছেন, আজ তিনি বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু ঠাকুরে নিবন্ধচিত্ত স্বামীজী নির্দ্ধিকার। তিনি ত ঠাকুরের হস্তের যন্ত্রমাত্র। তিনি যেমন বাজাইতেছেন দেইরূপই বাজিতেছেন। স্বামীজী আমেরিকার বিভিন্ন নগরে ভারতীয় সভ্যতা দম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া আমেরিকান বাদীকে ভারতের প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে সচেতন করিলেন। আমেরিকা ত্যাগ করিয়া তিনি ইউরোপে গমন করিলেন। সেথানে ভারত সম্বন্ধে ভারতার প্রভাব করিয়া ভারতের প্রতি ইউরোপবাদীকে শ্রন্ধান্থিত করিয়া ভারতে ফিরিয়া আদিলেন।

এদিকে স্প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবৃদ্ধ ভারতে শ্রীরামক্ষেরে উপদেশ ও বাণীর প্রচার দেখিয়া এবং ব্রাহ্মধর্মের
প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মনুম্দার লিখিত রামকৃষ্ণ ব্রান্ত পাঠ
করিয়া পাশ্চাত্যের মনীষী, ঋরেদের প্রচারক, দায়নাচার্য্যের
অবতার, পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্মদর্শন দাহিত্য দায়াজ্যের

চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক মোক্ষমলার সাহের শ্রীরামক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এই সমধ্যে—India Houseএর Librarian Jawny মংগদয় বিখ্যাত Asiatic Review-তে শ্রীরামকৃষ্ণচরিতের অবতারণা করেন। তথন মোক্ষমূলার দাহেব কলিকাতা ও মাদ্রাজ হইতে বহু তথ্য দংগ্রহ করিয়া ইংরাজী ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা The Nineteenth Century-তে ১৮৯৬ সালের আগ্রু সংখ্যায় "A Real Saint" প্রকৃত মহাত্মা নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার পণ্ডিতগণ পরম সমাদরে এবং একান্তিক আগ্রহে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। তথন তাঁহাদের মনে স্বতঃ এই প্রশ্নের উদয় হইল--্যে দেশে ভগবান শ্রীরামক্ষের তায় লোকগুরুর অভাদয় হইয়াছে তাহা কি যেরপ কদাকারপূর্ণ বলিয়া শুনিয়া আদিতেছি সতাই সেইরূপ। অথবা কুচক্রীরা ভারতের প্রকৃত তথা সম্বন্ধে আমাদিগকে মহাভ্রমে চালিত করিতেছে।

অতঃপর মোক্ষমূলার সাহেব -"Ramakrishna, His Life And Sayings" নাম দিয়া একথানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। Cultural conquest-এ আর এক রাশ প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। মোক্ষমূলার ছাড়া আরও অনেক মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রোমা রোঁলার নাম দ্ববি গ্রগণা। Cultural conquest-এর সমাধি রচনার জন্মই যেন মোক্ষ্মলার লিখিলেন—"India what it can teach us", Monier Williams লিখিলেন "Indian Wisdom" এবং Sir John Woodroffe লিখিলেন "Is India Civilised ?" Cultural conquest প্রতিহত হইল। ভারত সম্বন্ধে জগতের দৃষ্টি ও ধারণার পরিবর্তন হইল। ঠাকুর নিজের আলোকচিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখিস, কালে ঘরে ঘরে এই মর্ত্তির পূজা হ'বে।" ঠা চুরের এই ভবিষ্যৎ-বাণী যে পূর্যতা প্রাপ্তির দিকে জত অগ্রসর হইতেছে তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

দাম্পত্য জীবনের আদর্শ স্থাপন যুগাবতারের আর এক । উদ্দেশ্য। এই কামকাঞ্চনের রাজ্যে, এই শিশ্লোদর-পরায়ণতার যুগে ঠাকুরের দাম্পত্য জীবনের অচিস্থানীয় আদর্শের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন যে আছে তাহা ঠাকুরের বিবাহ সহদ্ধে পাশ্চাত্য জগতে যে কোলাহল উঠিয়াছিল তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিবাহ করিয়া সন্ধাস-জীবন্যাপন করা ঘোর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। তহন্তরে মোক্ষম্লার বলিয়াছিলেন—"শরীর সম্বন্ধ না হইলে কি বিবাহে এতই অস্থ্য! শরীর সম্বন্ধ না রাথিয়া ব্রন্ধচারিণী পত্নীকে অমৃত্যরূপ ব্রন্ধানন্দের ভাগিনী করিয়া ব্রন্ধচারী পতি যে প্রেম পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারেন এ বিষয়ে উক্ত ব্রতধারী ইউরোপ-নিবাসীরা সফল-কাম হন নাই বটে, কিন্তু হিন্দুরা যে অনায়াসে ঐ প্রকার কাম সিং অবস্থায় কালাতিপাত করিতে পারেন ইহা আমরা বিশাস করি।"

.ঠাকরের দাম্পতা জীবনের আদর্শ যে কেবল যৌন সম্বন্ধ রাথিতেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তিনি স্বীয় পত্নীকে সাক্ষাং জগদন্ধার মৃত্তিরূপে দেখিবেন এবং তদুদ্ধিতে তাঁহার পূজা পর্যান্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কামগন্দহীন পবিত্র ভাব জগতের সকল রমণীর উপর প্রসার লাভ করিয়াছিল। এতংপ্রসঙ্গে ঠাকুরের গণেশোপাখ্যান থবই মশ্মম্পশী। বালক গণেশ একদিন কৈলাসে খেলা করিতে করিতে একটি বিডালীকে প্রহারে জর্জবিত করিয়াছিল। পরে এ ব্যাপার সম্পূর্ণ ্রিশ্বত হইয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার সর্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্। তথন সে ক্রন্ধ হইয়া কে এইরূপ নিষ্ঠর কার্য্য করিয়াছে তাহামাতার নিকট জানিতে চাহিল--উদ্দেশ্য প্রহারকারীকে সম্চিত শিক্ষা দিবে। তথন জননী পার্বতী বলিলেন—"তুমিই এ কার্যা করিয়াছ।" গণেশ বিশায়বিমৃত্চিত্তে মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তথন গণেশজননী বলিলেন—"মনে করিয়া দেখ, আজ তুমি কাহাকেও প্রহার করিয়াছ কিনা। গণেশ বিড়ালীকে প্রহারের কথা স্বীকার করিল। তথন ভগবতী বলিলেন— विजानीरक প্রহারে আমাকেই প্রহার করা হইয়াছে। জগতে যত পুরুষ তোমার পিতার এবং যত স্ত্রী আমারই এক একটা মৃতি।" এই কথা শুনিয়া গণেশের জ্ঞানোদ্য হইল। সে প্রতিজ্ঞাকরিল জীবনে বিবাহ করিবে না। কারণ বিবাহ করিতে হইলে মাতাকেই বিবাহ করিতে হয়। তাই গজানন চিরকুমার দকল দেবতার মধ্যে দর্ম-প্রথম পূজা পাইয়া থাকেন।

ঠাকুর বলিতেন "আমি ধোল টাং করি। তোরা যদি একটাং করিল" ইহার অর্থ-তাঁহার সাধনার অন্থ-সাধারণ কঠোরত্ব দেথিয়া তদীয় ভক্তেরা যদি তাহার শতাংশের একাংশও আচরণ করে তাহাই দিগের পক্ষে মহাফলপ্রস্থ হইবে। বিবাহ আত্মার মিলন। স্বামীস্ত্রী পরস্পরকে অধাাত্ম-সাধনার পথে সাহাষ্য করিবে। যথাসম্ভব ব্রহ্মচর্য্যপালন না করিলে অধ্যাত্ম-সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই দাম্পত্য জীবনে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যা পালনরূপ কঠোর সাধনা প্রদর্শন করিয়া ঠাকুর তদীয় গৃহস্থ ভক্তকে তদমুকরণে উৎসাহিত করিয়া ছিলেন i তিনি বলিয়াছেন "তু'একটা ছেলেপুলে হোলে স্বামী-স্ত্রী ভাই-বোনের মত থাকবে।" ইহাই জন্মনিরোধ বা Birth-control রূপ ভয়াবহ সমস্থার প্রকৃষ্ট সমাধান। ইহাই সমগ্র স্মাজকে ধ্বংসের পথ হইতে উন্নতির পথে আনয়নে সমর্থ। সংযমের বাঁধ যেথানে নাই, তাহা পশু জীবন হইতেও হেয়। পশুদিগের যৌন-মিলনের একটি প্রকৃতি নির্দিষ্ট সময় আছে। মাতৃষ স্বয়ং প্রভূ হইয়া উচ্ছুঙ্খল জীবন যাপন করিতেছে বলিয়াই লোকবৃদ্ধি-বশতঃ সামাজাবাদ মানবস্মাজের মহাশক্রব্রে দিয়াছে। দেশ যত লোকের আশ্রয় এবং অন্নবস্থের ব্যবস্থা করিতে পারে, তদতিরিক্ত লোকসংখ্যা হইলেই যুদ্ধ অনি-বার্য্য হইয়া পড়ে। ভারতের তথা পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত অধোগতি দিবাচক্ষে প্রতাক্ষ করিয়াই ঠাকুর এই মহানু আদর্শ ভাপন করিয়া দাম্পত্যঙ্গীবনের গিয়াছেন। ইহা মানবপ্রেমী ঠাকুরের এক অপূর্ব্ব অবদান। পূর্ববর্ত্তী দকল যুগাবতার হইতে এ বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। রাম বল, কৃষ্ণ বল, বুদ্ধ বল, খ্রীষ্ট বল, মহন্দদ বল, চৈত্তা বল—ইহাদের মধ্যে এক খ্রীষ্ট ব্যতীত আর সকলেই দার পরিগ্রহ করিয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়াছেন। কিন্তু কাহারও নিকট হইতে দাম্পত্য জীবনের এরূপ সমুজ্জ্ব আদর্শ পাই নাই।

শান্তে ধর্মকে ব্যরপে কল্পনা করিয়া সত্য-শোচ-তমং
দায় রূপ চারিটিপদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধর্ম-সত্যই
এই চারিটি স্তস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য-ত্রেতা-দাপর
ক্রমে ব্যরপী ধর্মের এক একথানি পদ নষ্ট হইয়া যায়
এবং কলিযুগে উহা দুয়াবা দান মাত্রে পর্যাবসিত হয়।

"দানমেকং কলোয়গে"। দান দ্যাপ্রস্ত । জীবে দ্যা। ঠাকুর বলিতেন—"তোর কি শক্তি যে তুইঁ দয়া করবি! ১৯ কি এতটুকু না—যে তুমি তার উপকার করবে ! দয়া নয় দেবা, শিববৃদ্ধিতে জীবের দেবা—ইহাতেই মানবের অধিকার। জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া জীবকে কুতার্থ করা হয় না। জীবরূপী শিবের দেবায় মানব আপনিই কুতার্থ হয়। তঃস্থ কয়-বুভুক্-পিপাদার্ত-দরিদ্র-মুর্থ প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তিতে ভগবান আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের কোমল বৃত্তিনিচয়ের উন্মেষের স্বযোগ প্রদান করেন---আমাদিগকে প্রকৃত মামুষ হইতে সাহায্য করেন। ঠাকুর দয়ার এই নৃতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাই আজ ভিক্ষা দরিদ্নারায়ণের দেবা হইয়াছে। দরিদ্রনারায়ণের দেবায় আমিত্বের প্রসার হয়— ব্রদ্ম সাধনার সহায়তা হয়। আর্ত্তকে দরিদ্রকে প্রত্যাখ্যান করিলে দেবতা বিমুথ হন। বিশ্বমূর্ত্তিতে ভগবান নানারূপে উপস্থিত হন। আমাদের সদা সচেতন থাকিতে হইবে— যেন ভগবানকে আমরা প্রত্যাথান না করি। Scout Movement, Red-cross society, St. John's প্রভৃতি মান্তজ্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি Ambulance শ্রীরামক্লফ প্রবর্ত্তিত সেবাধর্মের প্রেরণা সম্ভূত। এই সেবা-ধর্মকে মূলমন্ত্র করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র জগতে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় রত।

এই সেবাধশ্মের আর একটি দিক আছে। ইহার অফুছানের মূলগত অর্থ বেদান্তকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ
করা। জীবই ব্রহ্ম, তত্ত্মান বা সোহহং প্রভৃতি তবগুলিই
বেদান্তের প্রতিপাল্থ বিষয়। উপনিষদ যুগেও অবসানের
দক্ষে দক্ষে বেদান্তের এই তব্ব কথামাত্রে পর্যাবদিত হয়,
পুস্তকে মাত্র উপনিষদ দেখা যাইত। উহা যে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা ষায়—এ পর্যান্ত থুব কম লোকই তাহা
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীয়ামক্রফই উহার
ব্যবহারিক উপযোগিতা প্রদর্শন করেন। শান্ত্রকি
কেবল পুঁথিগত বিভামাত্র। উহা যদি মানবের জীবনে
প্রতিফলিত নাই হইল, তাহা হইলে উহার সার্থকতা
কোথায় গ তাই জীবে জীবে শিবদৃষ্টিতে এই দেবাধর্শের
অক্ষানের প্রস্তাব। ইহা হইতে যে অভ্তপ্র্ব

হইতে হয়। কোন মাহুষ্ই ঘূণা বা অবজ্ঞার পাত্র নহে। প্রত্যেকের মধ্যেই বন্ধদতা বিরাজমান। বাহিরে ঘূণা ও অবহেলার ফলে এবং আত্মপ্রতায়ের অভাবেই মানবের হদয়গুহাস্থিত ব্রহ্মসিংহ স্থপ্ত থাকেন। তাঁহার জাগ্রণে মহা-শক্তির উন্মেষ হয়। এই সেবাধর্মের দ্বারাই মানবমাত্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শনে মানবের আত্মপ্রতায় জাগ্রত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রন্ধনিংহ প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। আজ যে জগতের সর্বত্র গণ-জাগরণের সাডা পডিয়াছে. তাহার মূলে এই সেবাধর্মের প্রভাব পরিল্ফিত হয়। সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, শ্রমিক আন্দোলন, রুধক আন্দো-লন, অম্পুশতা প্রভৃতি এই দেবাধর্মের ফল। আজ আর কেহই খাট বা নীচ হইয়া থাকিতে চাহে না। সকল জাতিই সকল সম্প্রদায়ই আপনাকে উন্নত অবস্থায় স্বপ্রতি-ষ্ঠিত করিবার জন্ম বাগ্র হইয়া পডিয়াছে। যাহারা এতকাল পরাধীন অবস্থায় নির্ঘাতীত হইয়া আসিতেছিল তাহারা Self determination বা আত্মকৰ্ত্ৰ লাভের জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কে ভাবিয়াছিল শ্রীরামক্বফের দয়ার এই দেবারূপ নতন ব্যাখ্যা এত দূর-প্রদারী ফল প্রসব করিবে।

শ্রীরামক্ষের আবিভাবের আর এক উদ্দেশ্য-সর্বাধর্ম-সমন্বয়। ঠাকরের অধাত্ম-সাধনার ইতিহাদ বৈচিত্র। সাধারণতঃ দেখা যায়, লোকে সাধনা করিয়া দিদ্ধিলাভ করে। কিন্তু ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন-- "লাউকুমড়ার যেমন আগে ফল পরে ফুল, এখানকার ও দেই কথা।" ঠাকুরের সাধনার এই বিপরীত বা প্রতিলোম গতি যে গভীর উদেশ্যমূলক তাহা তাঁহার কার্য্যে প্রকটিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভের পর প্রচলিত বিভিন্ন মতের সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে সত্যের উপলদ্ধি। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তিনি চৌষ্টিথানি তম্ন বা শক্তি মত, বৈফব মতের মধুর ভাব, রামাইত মত, ঞ্রীষ্টায় মত, মোহমদীয় মত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সাধনা করিয়া স্বিশেষে অবৈত সাধনায় রত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রত্যেকটি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময় লাগে নাই। এই সকল সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর দেখিলেন—সকল ধর্মই একই সত্যে পৌছাইয়া

দেয়। এক একটি ধর্মমত ভগবত্পাসনার এক একটি পথ মাত্র। তাই ঠাকুর প্রচার করিলেন "যত মত তত পথ"। স্বতরাং ধর্মে ধর্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষের প্রয়োজন নাই। কাহারও ধর্মান্তর গ্রহণের প্রয়োজন নাই। সকলেই স্বধর্মনিই থাকিয়া সত্যের উপলদ্ধি—ঈশবের সাক্ষাংকার লাভ করিতে পারিবে।

ধর্ম দনাতন ও সার্মক্রেম। উহা কোন দেশ বা জাতিবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। একই ঈশ্বরকে
আমরা বিভিন্ন নামরূপে উপাদনা করিয়া থাকি। ধন্মের
গোড়ামির জন্ত যত রক্তপাত হইয়াছে, রাজ্যজয়ের জন্ত বোধ করি তত রক্তপাত হয় নাই। Cross-crescent-এর
মুদ্ধ দীর্ঘ ৬০০ বংসর ধরিয়া চলিয়াছিল। খ্রীষ্টান ও ইত্তদীর
মধ্যে কলহও বত্দিন যাবং চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দৃবৌদ্ধের বিবাদ ও কম দিন যায় নাই। মুদলমান ও ইত্তদী
এবং হিন্দৃ-মুদলমান বিরোধ তো এক মহাদমস্তায়
পরিণত হইয়াছে। এতয়াতীত একই ধর্মের মধ্যে বাদবিদম্বাদ ও কম প্রবল নহে। খ্রীষ্টায়ানদিগের মধ্যে
ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট, মুদলমানদিগের মধ্যে সিয়াস্থানী-কাদিরানী, বৌদ্ধদিগের মধ্যে মহাযান, হীন্থান এবং
হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত-শৈব-বৈঞ্চব বিদ্ধেরে বিষে জগতের
আবহাওয়া রী-রী করিতেছে।

ধর্মকে বাদ দিয়া অত্য কারণেও সমকর্মীদিগের মধ্যে সন্দেহ ও বিদেষ ভয়াবহ পরিণতির দিকে আগাইয়া

চলিয়াছে। সর্বত যুদ্ধের জন্ত সাজসাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। সমগ্নোপকরণ প্রস্তুত বিষয়ে ভীষণ প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই নিদারুণ অবস্থা ধর্মে আস্থাহীনতার বিষময় ফল। ধর্মকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কুসংস্কার বলিয়া স্বীকার করিয়া নইলে এইরূপ ধুমায়মান আগ্নেয়-গিরির উপর আদিয়া পড়িতে হয়। প্রস্কার অগ্ন্যুৎ-পাতের ধ্বংসলীলা হইতে জগংকে রক্ষা করিবার জন্ম বহু মনীধী বহুদিন যাবৎ চেষ্টা করিয়া আদিয়াছেন। কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। কারণ সকল চেষ্টারহ মূলে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ছিল। ধন্ম সমন্বয়ের ভিত্তিতে চেষ্টার ইঙ্গিত ঠাকুরের "যত মত তত পথ" রূপবাণীতে স্টিত হইয়াছে। একমাত্র এই ভিত্তিতেই শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ফলপ্রস্থ হইবে। ধর্মকে বাদ দিয়া মানবের আসল স্ব-ভাবকে অগ্রাহ্ম করিয়া কোন কার্য্যই দফল হইতে পারেনা। তাই দেখি, ঋষি টলষ্টয় On Socialism নামক তাঁহার জীবনের শেষ প্রবন্ধে খুব জোরের সহিতই প্রচার করিয়াছেন—ধর্মের বিধান ভিন্ন মান্ত্র্য বাঁচিতে পারেনা এবং বিংশ শতাদীর যুবকগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"তোমাদের মন হইতে এই কুদংস্কার দূর করিতে হইবে যে ধর্মের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং দকল ধর্ম আজ ইতিহাদের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তোমরা স্থির জানিও যে এখন অজানা থাকিলেও তোমরা এক আনন্দময় অবস্থায় নিশ্চয়ই পৌছাইবে।"

### প্রাণকাব্য

মনের মান্তল দিয়েছি দীর্ঘদিন, দকল যাতনা আজিকে হলো বিলীন। ভালো লেগে গেলো অতীত রোমন্তনে, কাব্য লিথিয় আগামী অন্বেয়নে।

### মনোকাব্য

এক রূপদী দূরে কোথাও থাকে, একদা ভালোবেদেছিলাম যাকে। তার হাতেই দিলাম উপহার, কাব্যমালা প্রাণের হাহাকার।

— চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়



## সরুর বুকে

### তারাপ্রণব ত্রন্সচারী

প্রাপ্তর দেয়ালের আওয়াজী জানলার কাচে, কান পেতে দাড়িয়ে রইলো অধ্যাপিকা পুপ মিত্র।

আওয়াজটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগলো ক্রমে। একটা পাগল-করা আকর্ষণ ছাদের ওপর টেনে নিয়ে গেলো পুষ্প মিত্রকে।

পুষ্প মিত্রের দৃষ্টিপথে এক একটি দৃষ্য আটকে পড়তে লাগলো।

—দ্বে পাহাড়ের ওপর জয়শালমের তুর্গ। তুর্গের ভেতরের চোদশো বছরের চুড়ো। ছয়ছাড়ার মতে। দাঁড়ানো, আশপাশের সনুজ চুলের ঝাঁকড়া মাথা শমীণাছগুলো। মাঝ রাতের জ্যোৎস্না আলোয়, ওদের লম্বা লম্বা কালো ছায়ার নুকের ওপর, খয়েরি লোমের উটগুলো বালি-জমিতে মুখ গুঁজে গুয়ে আছে। সারাদিন উট চালানোয় ক্লান্ত লোহামারা, উটের কুঁজ পিঠে ঠেসান দিয়ে যুমের কোলে চলে পড়েছে।

পুষ্প মিত্রের অন্তুসন্ধানী মন আওয়াজটার উৎস খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলো এই সব দৃশ্যের মধ্যে।

বাতাস ওর কানে ঢেলে দিচ্ছে মিষ্টি স্থরের জলতরংগ বাজনার টুং-টাং আওয়াজ। বাজনাটা বাজলো থেমে থেমে, প্রায় মিনিট পনেরো ধরে।

একটা বোবা-আনন্দ আচ্ছন্ন করে ফেললে পুষ্প মিত্রকে। মাথায় বাজনার রেশ তুলে তুলে উঠতে লাগলো। —বোধহয় জৈন মন্দিরের বাজনা—রাত তুপুরে আরতির। •মন্দিরে যাবার প্রবল নেশা পেয়ে বদলো ওকে। দ্রুত পায়ে নেমে এলো ছাদ থেকে।

বাড়ীর মালিক স্থ্করণের দরজায় টোকা মারতে লাগলো—এক-ত্ই-তিন। ঘুম চোথে দরজা থুলে দিলে স্থাকরণ। উৎকণ্ঠাভরা গলায় বললে —ভারি ডর লাগে মিদ মিত্র ?

—না, কোনো ভয় পাইনি আমি। নিভীককণ্ঠ পুষ্প মিত্রের।

— আমাকে নিয়ে যেতে হবে এথনি ওই জৈনমন্দিরে!

অবাক বিশ্ময়ে চেয়ে থাকে পুশ্প মিত্রের ম্থের দিকে

স্থাকরণ। সে জানে, ইতিহাদের অধ্যাপিকা পুশ মিত্র

এদেছেন এথানে ভারতের মন্দিরের বয়েস-তথা সংগ্রহ

করতে। রাজস্থানে এসে ক'জায়গায় ঘুরেছেন। এই

জয়শালমেরেও। জৈনমন্দিরটা একবার নয়, বার চারেক

দেখেছেন। তবু এই রাত্তিরে—অদ্বৃত খেয়াল মেটানো

অসম্ভব তার পকে!

অন্ধরোধ করলে স্র্গকরণ—মিদ মিত্র! ভোর হলেই,
নিয়ে যাবো। আর একটু অপেক্ষা করুন—ইযুভিকোনো!
অস্থিরভাবে ব'লে উঠলো পুশ মিত্র—ভোর হলে
বাজনা থেমে যাবে।

- বাজনা! জিজ্ঞাস্বদৃষ্টি তুলে ধরলো পুষ্প মিত্রের চোথে সুর্যকরণ।
- —আদার পর থেকে, আজ চার রাত ধরে জলতরংগ বাজনা শোনার কথা দব জানালে পুন্প মিত্র। ওর ধারণার কথাও বললে—নিশ্চিত মন্দিরের বাজনা। হাওয়ার গতিবেগে তাই মনে হয়।

স্থাকরণের ঠোঁটের কোণে মৃত্ হাসি ফুটে উঠলো।
বললে, ওঠা জনতরংগের বাজনা নয়। মক্ত্মির মরীচিকার
মতো এও এক লোক ধোঁকা দেওয়া রহস্ত! নিশুতি
রাতে, বালিয়াড়ি-টিলার ওপর দিয়ে যথন পশ্চিমী বাতাস
জোরে বইতে থাকে, তথন বালিয়াড়ি-টিলার বালি ঝরে

পড়ার আওয়াজই জলতরংগ বাজনার মতো শোনায়।

খুশীর আমেজ ফুটে উঠলো পুষ্প মিত্রের চোথে-মুখে। ডায়েরীতে নোট করলে।

ত্ত্ব অধ্যাপক প্রণয়েশ বাানার্জীর জন্মে উথাল-পাতাল করতে লাগলো পুষ্প মিত্রের মন।

পুষ্প মিত্র চিঠি লিখতে বসলো।

শীগগির চলে একো! নতুন ছনিয়ায় ভেনে বেড়াবে
প্রতি রাতে। অজানার গোপন রহস্ত জানতে পারবে।
জানো তো, ঠাট্টা করা আমার ধাতে সয় না…।

পুষ্প মিত্র থামের ওপর 'প্রণয়েশ বাানার্জী' নামটা লিখে, বার বার চোথ বুলোতে লাগলো। অতীতের ছবিগুলো ওর মনের চোথে ঘুরে ফিরে ভেসে উঠতে লাগলো।

-- প্রোফেসর প্রণয়েশ ব্যানাজী।

এরপর।

—-- প্রোফেসর পুষ্প মিত্র। প্রথম পরিচয় পর্বটা শেষ করালেন অধ্যক্ষ।

কলেজের কমন কমে ব'দে ব'দে, ভারতবর্ষের মন্দির সম্বন্ধে লেখবার জন্তে নানান বইয়ের পাতা উন্টাতে থাকতো যথন পুষ্প মিত্র, ঠিক সেই সময় ব্যানার্জী এসে হাজির হ'তো। মন্দিরের ছবিগুলোর জ্যামিতিক নক্সা ব্রিয়ে দিতো।

সৈ নতুন ক'রে আবিষ্কার করতো অতীতকে, ব্যানার্জীকে।—প্রাচীন মন্দির নিথুঁত মাপজোপে গড়া এতো স্থন্দর। এতো অংকশান্তে জ্ঞান ছিলো পূর্বস্থরীদের।

ব্যানার্জীর সহায়তা না পেলে, তার লেখাটায় নতুন আলোকপাত করা অসম্ভব হ'তো। ওদিকটা অসম্পূর্ণ থেকে থেতো। শ্রন্ধায় মাথা নত হ'য়ে আসতো মন্দির-স্ক্রীদের মেহনতী লোকদের কাছে।

এই সূত্রে ব্যানার্জীর সংগে তার প্রীতির ভিত মঙ্কনৃত হয়ে গড়ে উঠতে লাগলো দিন দিন। তার জীবনের সব কিছু জানালো ব্যানার্জীকে।

—বাবার মৃত্যুর পর চাকরিতে নামতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। মাকে দেখা, ছোটো ভাইকে পড়ানো, নিজের পেট চালানো অসম্ভব হয়ে উঠছিলো।

ব্যানার্জীর হুচোথ ভরে সহাত্ত্ততি উপচে পড়েছিলো

এসব কথা গুনে। সেদিনের ব্যানার্কীর সান্ধনা দেওয়া স্বেহমাথা কণ্ঠস্বর আজাে ভুলতে পারেনি দে। ভুলতে পারবেও না জীবনে। ব্যানার্জী বলেছিলা—এবার আর তােমায় ভাবতে হবে না। যদিও তােমার মতাে আমারে। আনেক প্রবলেম—মা, ভাই, বুড়াে বাপের দায়ির ঘাড়ে, তবুও নিজের বাড়ী থাকায় ভাড়াটা অনেক সাশ্রয় করে। তােমার অর্ধে কটা ভার আমি নিতে পারবাে।

কলেজের প্রোফেসররা, এমন কি প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত জানতেন—তাদের তুজনেব স্বামী-স্তীর বন্ধনে বাঁধা হতে আর দেরী নেই বেশী।

হঠাং অন্ত কলেজে চলে থেতে হ'লো ব্যানাজীকে,—
ওথানে মাইনে বেশী। আটকাতে পারলে না সে। তার
অন্তরাধের উক্তরে বলেছিলো ব্যানাজী—না গেলে ত্টো
সংসার-তোমার আর বাবার—চালাবো কেমন ক'রে?
তোমাকেও বেটার চান্স পেলে ছাড়তে হবে এথান।
এত্যে অল্প আয়ে চলা সম্ভব নয়।

নতুন কলেজে ধাবার কিছুদিন পর থেকে, ব্যানার্জীর সংগে দেখা-সাক্ষাতে ভাটা পড়তে লাগলো। ব্যানার্জী মাঝে-মধ্যে একবার ক'রে আসতো তাদের বাড়ীতে। তবে ছুটি-ছাটাতে বাইরে বেড়াতে থেতো তুজনে একসংগে।

কিন্তু দে একসংগে যাওয়াটাও বন্ধ হ'য়ে গেলো এবারে।

এখানে আদবার জন্তে, ব্যানার্জীর বাড়ীতে গেছলো দে দিন-সময় ঠিক করতে। ব্যানার্জীর ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। তাকে দেখেই চমকে উঠেছিলো ব্যানার্জী। দেও আর দাঁড়াতে পারেনি একদণ্ড। হন হনিয়ে চলে এদেছিলো।

দারাটা রাস্তা ভেবেছে দে—যা 'শুনেছে দবই ঠিক।
নতুন কলেজের ইকোনমিক্সের প্রোফেদর দিপ্রা ম্থাজীর
দংগে ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশা চলছে ব্যানাজীর। দেইটাই
চাক্ষ্য প্রমাণ হয়ে গেলো মিদ ম্থাজীকে ওথানে দেখে।
দব চেয়ে দত্যি প্রমাণ করে দিলে ব্যানাজী নিজেই—চমকে
ওঠায়। এরপর আর ব্যানাজীর সংগে ঘর বাঁধবার আশা
করা বৃথা। একটা হেস্ত-নেস্ত ক'রে ফেলাই ভালো।

वाानार्जीत्क िठि नित्थ ज्ञानित्त्र मिरल त्म-म्नजूबी

বিষের প্রস্তাবটার এখন কি করা উচিত? ব্যানার্জী তাকে নির্মম উত্তর দিয়েছিলো—মিদ মৃথার্জী ডক্টরেট হ'তে চলেছে। ওদের প্রদা, বাড়ী-গাড়ী, মান-সম্মান কোনো কিছুর অভাব নেই। মিদ মুথার্জী কথনো ভার বোঝা হয়ে থাকবে না কারো। তাছাড়া ওরা ব্যানাঙ্গীকে ফরেণেও পাঠাবে। উজ্জ্বল ভবিশ্বংকে ত্যাগ করতে পারা যায় না।

তু'বছরের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলো।

নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাথতে ছুটে এলো এথানে সে—মন্দিরের তথ্য অফুসন্ধান করতে।

কিন্তু ছুটে এসেও নিস্তার নেই। নতুনের হদিশে, ব্যানার্জীকে কাছে পাওয়ার জন্যে, আগের অভ্যেসটা পেয়ে বসছে কেন? মিছিমিছি ব্যানার্জীকে চিঠি লিখছে কেন সে? মনের এ তুর্বলতা থেকে কি মুক্তি নেই তার?

— উমাদের মন্দিরে থেতে হবে মিদ মিত্র! সময় হুয়ে গেছে— সুর্থকরণের কণ্ঠ শুনতে পেলে পুষ্পমিত্র। চিঠিটা তাড়াতাড়ি আটোচি কেদে রেথে দিয়ে, বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

কর্ত্রী গাঁয়ে উমাদের মন্দির দেখতে চলেছে পুস্পমিত্র। উটের পিঠে সওয়ার হয়েছে। সংগে স্থাকরণ পথ-প্রদর্শক।

কত্রী গাঁ।

কাকনী নদীর কাকচোথ জলব'য়েচলেছে তিরতিরিয়ে। রোদপড়া নদীর জল রূপো-চিকচিকে সরুপাতের মতো দেখাচ্ছে।

কাকনীর পূব পাড়ে উমাদের মন্দির। বেশীর ভাগ বাবলা, কুস, কাঁটা গাছের ঝোপ ঝাড়ে ঘেরা জায়গাটা।

দূরে দূরে আটচালার কুঁড়ে এক একটা। নিরিবিলি পরিবেশে কুঁড়েগুলো যেন ঘুমস্ত। দেই ঘুমস্তপুরী থেকে স্বপ্ন সংগীত ভেনে আসছে। ঢোলক বাজছে। চাষী •জেলেরা গাইছে দল বেঁধে বদে। গলায় গলা মিলিয়ে—থারী বরোবরী মেহ করাঁ দ কোই এক জাটনী মহাঁরে—প্রভূ তোমার আছে রাধারাণী আমার কিষাণী—।

মন্দিরে এসে পৌছুলো পুষ্প মিত্র। পুরোহিতের কাছে মন্দির স্বন্ধে জানতে চাইলে। বৃদ্ধবৈহিত শান্তগলায়, থেমে থেমে বলতে লাগলেন।
—প্রায় চারশো বছর আগের উমাদে আজ মন্দির
দেবী।

রাজকুমারী উমাদের বিয়ে হ'লো মারওয়াড়ের রাজা-রাও মালদেওয়ের সংগে। এই জয়শালমেরের রাজা-রাওল লুণকরণের মেয়ে উমাদে।

বাপ মেয়ের সংগে অনেক দাস-দাসী দিয়েছিলেন শশুরবাড়ী যাবার সময়। দাস-দাসীদের ভেতর ভীলদাসী স্থলরী
ভালমলীর ওপর নজর পড়লো মালদেওর। উমাদে জানতে
পেরে ভংসনা করেন মালদেওকে। রাজমহল ছেড়ে, গাঁয়ে
বাড়ী করে বাস করতে থাকেন। স্থামীকে পাষ্ট করে ব'লে
দেন—ভালমলীকে না ছাড়লে তাঁকেই থসম ছাড়তে বাধ্য
হ'তে হবে।

মালদেও-ও তাঁর নিজের জিদ থেকে এক পা নড়লেন না। ফলে হ'লো কি, চিরজীবনের মতো ছাড়াছাড়ি। সেই পুরোনো যুগে, স্বামী হ'লেও তাঁর অন্তায়ের প্রতিবাদ করতে ছাড়েন নি এই তেজস্বিনী নারী। তাঁর সেই শক্তিকে, মনের জোরকে স্বরণ করবার জন্তেই রোজ পূজো-পাঠ-আরাধনা চলে আসছে এই মন্দিরে।

'মনের জোর, অন্তায়ের প্রতিবাদ' কথাগুলো পুষ্প মিত্রের মাথায়-বুকে জেঁকে বদলো। পরিত্থিতে ভরে গোলো মন-প্রাণ। থেন উমাদের শক্তি পেয়ে উমাদে হ'য়ে উঠলো পুষ্প মিত্র।

বাড়ী ফিরেই, অ্যাটাচিকেস খুলে বার করলে ব্যানার্জী-কে লেখা চিঠিখানা। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলে।

মাঝরাত। চারদিক নিস্তন্ধ-নিনুম। আচমকা ঘুম্ ভেঙে গেলো পুশ্প মিত্রের। উঠে বসলো। তার স্মৃতির দরজায় একটা ফেরানো পুরোনো-মুথ উকি-নুঁকি মারতে লাগলো কেবল।

নিজের মনে মনে ব'লে চললো পুস্প মিত্র—দর্শনের প্রোফেসর নীরেন দাশ! হাসি-চাউনি কতাে নিরীহঅমায়িক দাশের। থােলা মনের মাহ্র । ব্যানার্জীর
মতাে ম্থােশ বাঁধা নয়। এখনা তার প্রতীক্ষায় দিন
গুণছে।

জলতরংগ বাজনার আওয়াজে চমক ভাঙলো পুপ মিত্রের।—আওয়াজ, না মনের ভুল ?

দৌড়ে ছাদে চলে গেলো পুষ্প মিত্র। না, সত্যি। বাড়ীর সমেনে ছোটু বালির টিলাটা হুরস্ত পশ্চিমী হাওয়ার ধাকায় ভেঙে পৃড়ছে। সব চেয়ে অস্তুত ব্যাপার, ভাঙা টিলার বালি, বাতাদে ভর ক'রে থানিক দূরে গিয়ে জ্বমা হ'ছেছ সংগে সংগে। নতুন টিলা গড়ে উঠছে। পুষ্প মিত্র এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো দেই দিকে।

# সনেটের রূপরীতি ও মোহিতনান

স্বপনকুমার বস্থ

বাংলা দনেটের প্রথম রূপদাতা মধুস্থদন এবং দার্থক রূপদাতা রবীন্দ্রনাথ। যে বাংলা দনেট বিদ্রোহী মধুস্থদন মনের বিদ্রোহে পেত্রার্কের প্রভাবে স্পষ্ট করলেন, তাকেই প্রতিভারে যাত্রদণ্ড বুলিয়ে জাতে তুললেন কবিগুরু। কবিগুরু ভধুমাত্র সনেট রচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি তার বিধিনিয়মের নাগপাশগুলোও অবলীলাক্রমে ভেঙে দূর করে দিয়েছেন। অষ্টক ও ষ্টক বিভাগ না মেনে তিনি অনেক সময় সাত চরণের হু'টি স্তবকও রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে অপর যে তিন জন কবি ( প্রমণ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার) সনেট রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁদেরই অন্যতম।

মোহিতলাল তার সনেটে প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ ও পেত্রার্ক এই তু'জনকেই অনুসরণ করেছেন, এছাড়া তাঁর সনেটে থুব অল্প পরিমাণে ফরাসী আদর্শেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পেত্রাকীয় সনেটের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অষ্টক (octave) ও ষ্টক (sestet) বিভাগ তাঁর মধ্যে স্পষ্ট আবার তিনি রবীন্দ্রনাথের অফুকরণে চরণে চোদ্দর বদলে আঠার মাত্রার সন্ধিবেশ করেছেন!

অনেকের মতে মোহিতলালের সনেটলক্ষী সম্পূর্ণভাবে রবীক্রসাগর মন্থনেরই ফল। কিন্তু পেআর্কীয় প্রভাবেও যে তাঁর কাবালক্ষী বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা' তাঁর যে কোন সনেট আলোচনা করলেই ধরা পড়বে। পেত্রাকীয় রীতি অফুসারে অষ্টকের মিলের পদ্ধতি হচ্ছে, ক থ থ ক, ক থ থ ক এবং ঘটকের মিলের পদ্ধতি হচ্ছে, চ ছ, চ ছ,

চছ বাচছ জ, চছ জ ইত্যাদি। এখন এই রীতি তিনি কতটো অমুসরণ করেছেন দেখা যাকঃ

মীঞ্জর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা, ছন্দ বিলাসিনী! ক
কতকাল নৃত্য করি' ভূলাইবে মধুমত্ত জনে— থ
দোলাইয়া ফুলতছ্য, ভূকধন্থ বাঁকায়ে মঘনে, থ
চপল—চরণ—ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী ? ক
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্ত্রা-বিনাশিনী, ক
উদার উদাত্ত গীতি গাও বিদ হুদি পদ্মাসনে— থ
ধে বাণী আকাশে উঠে, শিথা যার হোম হুতাশনে, থ
পশে পুন রসাতলে—মাহুষের মর্য নিবাসিনী! ক

করি' উচ্চ শশ্বধ্বনি এনেছিল শ্রী মধুস্থন চ
পয়ারের মৃক্তধারা এ বঙ্গের কপিল আশ্রমে; ছ
'বলাকা'র মৃক্তাক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া ন্তন, চ
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর সঙ্গমে! ছ
এথনো শুনিব শুধু নিঝারের ন্পুর নিরূপ? চ
কোথায় জাহ্বীধারা—ক্লে যার দেবতারা শ্রমে ? ছ
—পয়ার।

এই সনেটটিতে মোহিতলাল পুরোপুরি পেত্রার্কের অমুসরণ করেছেন, কেবলমাত্র চরণে মাত্রা সন্নিবেশের ক্ষেত্রে তিনি কবিগুরুর আদর্শে চোদ্দমাত্রার বদলে আঠার মাত্রার চরণ রচনা করেছেন।

মোহিতলালের প্রতিটি সনেট এক একটি হীরকথণ্ডের মতো, ভাষা স্পষ্ট, হৃদয়গ্রাহী ও মার্জিণ্ড, তুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার তিনি প্রায় করেন নি, তাঁর সনেটলক্ষীর ভাব প্রতিমা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্যে সমজ্জল।

মোহিতলাল বাংলা সনেটে বিশেষ কোন নতুন রপরীতি সংযোজন করতে না পারলেও কোন কোন ক্ষেত্রে
তিনি প্রচলিত নিয়মকে উপেক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে
তাঁর 'বনভোজন' নামক সনেটটির কথা উল্লেখকরা যেতে
পারে। এর অষ্টকে তিনি যথারীতি মিলের পদ্ধতি অন্থসরণ করেছেন। কিন্তু এর ষ্টকে.

. হেরিতেছি সেই শোভা—ধরণীর দে বনভোজন !
নিদাঘার্ত তফরাজি, উপবাদে বিশীণ মলিন—
কি হাদি বিকাশে মুখে, হেরিয়া পারণ আয়োজন !
পল্লবে পল্লবে স্থিয় মেঘালোকে কি বর্ণে বিলীন !
হরিত, ইয্য-পীত, কারো দেহ গাঢ় নীলাঞ্জন—
পিয়িছে শ্যামল স্থা, আথি মুদি, বিরাম বিহীন !

—বনভোজন।

তিনি ষটকের মিলের প্রচলিত ধারাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন।

মোহিতলালের সনেট সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা হল এই যে, তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অনেক কবিই প্রেমকেই সনেটের প্রধান অবলম্বন করেছেন—কিন্তু মোহিতলাল তার সনেটে প্রেমকে তত্বেশী প্রাধান্ত দেননি।

দেহবাদ নয়, জীবনপিপাসা, অম্পষ্টতা নয় প্রচণ্ড আবেগ, দেহাতীত নয় ইন্দ্রিয়গোচর অন্তর্ভাই তার সনেটের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য বাংলা-সাহিত্যে স্তিট্র তর্লভ।

আজ তিনি নেই, তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের ভাষা অবল্ধনে আমরা বলতে পারি:

Mohit lal! than should be living at this hour:

Bengal hath need of thee:

# रेहिनिएकत बळ्मान श्रे छव दशक् बङ

## শ্রীঅপূর্বাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভারত আত্মার দৃকে অক্তত্ত্ব লাল চীন হানিছে অশনি ধ্বংদ করো, ধ্বংদ করো অরাতিরে বীরগণ করি তুর্যাধ্বনি। এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র ধরণীর মধ্যমণি, জন্মভূমি মোর, শাস্তি তার ক্ষ্ম করি, ঝঞ্জাদম আদে দস্থা, বাদনা-বিভোর—পররাষ্ট্র জিনিবারে আকাশ-কুস্থমরচি। তীব্র আক্রমণ ছঃদাহদ-গিরিবত্মে রোধ করো, তুচ্ছ করি জীবন মরণ। একদিন যাহাদের ভাই বলি করেছিলে আলিঙ্গন যবে, পর্মবিত দঙ্গটভেদি বেদনা-বারিধিলয়ে, আদে কল্রবে।

জাগে মহাভারতের মহাশক্তি, রুদ্র তৈরবের সাথে জাগে ক্ষোভে মহাকাল, প্রতিশোধ নিতে, রণচণ্ডী আজ ডাকে রক্তবীজে, মধুপানে মত্ত হয়ে, দেবভূমি করিতে হনন তারে হিমগিরিশৃঙ্গ পরে, হও আগুয়ান, করো আক্রমণ তীব্রবেগে, চৈনিক দস্থার মৃণ্ড ছিন্ন করি মাতৃপদতলে দাও অর্ঘ্য, শক্তিধর তুর্ব্বার তুর্জ্জয় বীর! বিশ্ব তব দলে আসি, দেয় আলিঙ্গন সর্ব্বশক্তি দিয়া, চৈনিকের রক্তপান এই তব হোক ব্রত, চুর্ণ হবে সামাজ্যবাদীর অভিযান।

 মাউপেতুনের স্বপ্র-আশা দীর্ঘদিন ভরা, হবে আজ লীনঃ লক্ষ লক্ষ জোয়ানের অমিতবিক্রমে লুপ্ত হবে লাল চীন। দৃপ্ত-শির কুণ্ঠাহীন তুদ্দম পবন বেগে তোলো জয়রোল, ভাষাহীন বেদনায় প্রনিবে চৈনিক রাষ্ট্রে ক্রন্দন-কল্লোল।

অন্ত ঘাতী নীতি লয়ে স্বদেশের বক্ষে যারা করে গুপ্ত কাজ; বিভীষণ জয়ঢ়াদ মীরজালরের সম, তাহাদের শীর্ষে বাজ হানো আজ, ডেকে আনে লাল চীন দম্বাদলে প্রবঞ্চকগণ, তাহাদের কুংসা-ইতিহাস ঘণা পরিচয় শুনি, করগো বন্ধন— পঞ্চমবাহিনীগণে দাও বলি যুপকাঠে শক্তির সমুথে, তন্ত্র সাধনার তরে বীরাসনে বসি মহাশাশানের বুকে হিংসার করালরাত্রে। স্বাধীনতা লভিয়াছি মহাসাধনায়, তাহারে রক্ষিতে হবে ক্ষার তুলিয়া ক্রন্ত উদগ্র বীণায়।

প্রতাপ শিবাদীসম রবে তব শোষ্য-বার্য্য-কার্ত্তি অবদান রক্তের স্বাক্ষরে। ইতিহাসে চিরদিন তোমাদের জয়গান উঠিবে ধ্বনিয়া, ত্রন্ত ঝঞ্চার মত চলো গিরিদরী পথে, অপ্রমের প্রাণের প্রবাহ যেথা বহে অতি তুর্গম পর্বতে। হবে জয়, হবে জয়, নাহি ভয়, নাহি ভয়, মন্তরে অন্তরে— মন্ত্রিদ্ধি তপস্বীর দৈবশক্তি দিব্যত্যতি লয়ে লীলা করে। স্বদেশের বহিবীদে মন্ত্র চৈতন্তের দিনে সীমান্তের তারে, শুল্য করি তমিশ্রার পাত্রথানি দাও আলোকের আহতিরে।

# বৈরাগ্য কেন ?

#### মৃক্ত মন্ত্রে স্বীকার করলেন বিশ্বকবি—

"বৈরাগ্য সাধনে মৃক্তি সে আমার নয়।"
বৈরাগ্য সাধনে মৃক্তি নুটই, কবি একথা বলেন নি । তেমন
সাধনায় তিনি নিজে মৃক্তি চাননি । তাঁর সাহিত্য অফ্লশীলন করলে স্পষ্ট বোঝা যায়—তিনি চেয়েছিলেন নিজের
শুভ আত্মদর্শনে সংসার আশ্রমকে সাধন ক্ষেত্র করতে।
সংসারীর পক্ষে বৈরাগ্য স্থলভ সাধ্য সাধনা নয়। তিনি
যে বৈরাগ্যের কথা বলেছেন, নীচের কবিতায় তার ব্যাখ্যা
করেছেন—

#### ইন্দ্রিয়ের দার

ক্রম্ব করি যোগাসন, সেন্তে আমার।

এই পথ তাঁর নয়। কারণ ইন্দ্রিয়কে জাের করে, অর্গল
বন্ধ করলে স্মৃতি বা সংশার ছাড়বে কেন চেতনাকে।
চক্ষ্, কর্ণ, নামিকা তাে কন্মী জীব দেহে। তার স্পষ্ট এরা—
যিনি গড়েছেন জগং, বৈচিত্র্যের লীলাভূমি। এরা সমাচার
সংগ্রহ করে সকল ভ্রনের। কিন্তু এদের ক্রদ্ধ করা কষ্টসাধ্য। এ সংস্থার ও সহজাত যে আনন্দ তাার চরম ও
পরম উপাধি। দেশের সংস্কৃতি—সর্কাং থলিদং ব্রন্ধ।
তজ্জলানীতি শক্তি উপাসীত। সমস্ত জগং ব্রন্ধময়। সেহেতু জগং ব্রন্ধে জাত, লীন, জীবিত। শাস্তভাবে প্রয়োজন
তার উপাসনা। তাহলে আনন্দ কেন আসবে না, প্রতি
অণ্পরমাণুত্র যথন তাাঁর চরম ও পরম উপাধি আনন্দ।
পরমাণুর সংযোগ, বিয়োগ, লীলায়—তাঁর প্রকাশ।
আমরা কতটুকু থ অথচ আমরা ত সেই সীমাহীনের সসীম
অংশ।

ষদি চিত্তে শুভ শুদ্ধ প্রতীতি থাকে—তিনি আনন্দময় এবং সারা বিশ্বে তিনি ব্যাপ্ত, তাহলে প্রতি অণুপ্রমাণুতে বিরাদ্ধ করেন আনন্দময়। এ ধারণার আলোচনায় মন সন্ধান লাভ করে বিরাট বিশ্ব-একতার। ইন্দ্রিয়ের দার কন্ধ করে যোগাসনে বসেন যোগী—চিত্ত বিক্ষেপ বন্ধ করাবার সংকল্প। একাগ্রতায় ভাব সংগ্রহ হয় নিশ্বয়।

কিন্তু ভাবের অন্তরে নিমজ্জিত হয় যদি মন আর তার পট-ভূমিতে থাকে থদি গুদ্ধাভক্তি—মোহের কুহেলিকার হয়ে যায় অন্ত। শরণ ও ভক্তি জাগায় মনকে। মন পূর্ণ দর্শন পায় না অব্যয় অব্যক্ত অনস্তের। কিন্তু আনন্দের অকুভৃতিতে হয় সে উজ্জ্ব।

এই চেতনা নিয়ে বিশ্বের সকল গতির সঙ্গে মিলে আভাস পাওয়া যায় আনন্দের। ইন্দ্রিয়ের সংগ্রামে তাঁকে পাওয়া যায়। সেই তো মৃক্তির সাধনা যদি উপলব্ধি হয়—

থে কিছু আনন্দ আছে শব্দে গব্দে গানে
তোমারি আনন্দ রবে তারি মাঝথানে।
বাহ্যরূপে বিরাগ তথন আপনি আসবে। আসবে আনন্দ।
তাই কবি গাইলেন—

এই বস্থার—
মৃত্তিকার পাত্রথানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণসন্ধ্যয়।

মৃত্তিকার বস্থধার থে আমরা অধিবাসী। বর্ণ গন্ধ তো বস্তমতি সদাই বিলোচ্ছেন। তার বাহিরের রূপ রস গন্ধ চেতনায় মৃশ্ব হলে হব মাটীর পুতৃল। কিন্তু সে ভোগের মাঝে যদি পাই আস্বাদন বিশ্ব ছাওয়া আনন্দের কবির দৃষ্টি ভঙ্গীর গভীরতায়—সে দৃষ্টি অর্জ্জন কি মৃক্তি লাভের সাধনা নয় ?

নষ্ট পাশের বন্ধনই তো আমাদের জীবন কে আড় ষ্ট করে রাথে। দেই বাঁধন মনে জাগায় স্থ্যত্বংথ হাসিকালা, যশ, অপযশ, মান, অপমানের ঘূর্ণিপাক। তাদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি। অথচ তাদেরই ভিতর থেকে লাভ করতে হবে মৃক্তি। তাই মহাসাহসভরে কবি বল্লেন—

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মৃক্তির পথ। যে পথের রথ স্বার মাঝে আনন্দের উপলব্ধি। শীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়েছিলেন যুদ্ধে প্রাণবধ করেও মৃক্তি পেতে। সমর ক্ষেত্রের তেরঙা কেতনের তিন বর্ণ—কর্মা, জ্ঞান, ভক্তি। উপনিষদের সার, গীতা বৃঝিয়েছেন—কেমন করে সমর ক্ষেত্র হতে পারে ধর্মক্ষেত্র এবং মৃক্তি সাধনার আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ মাটীর বস্থধামকেও আশ্রম করবার ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাশি রাশি গত ও পত্ত রচনায়। সে দান অমোঘ।

্ অন্তত্ত্ব বুঝিয়েছেন পৃথিবী মাটিতে গড়া। কিন্তু বহুধ। জননী। মাতৃভক্তি কি মাত্র কবিতার উচ্ছাুস ? মোটেই নয়। কবির অন্তদৃষ্টি উপলব্ধি করেছিল একদিন যে শুভ সমাচার তিনি তা শুনিয়েছিলেন।

আজিকে খবর পেলাম থাটা মা আমার এই খ্যামল মাটা অন্নে ভরা শোভার নিকেতন।

ধ্যন অন্নদাত্রী তথন সত্যই তো পৃথিবী মা। তাকে মাটা-রূপে দেখলে কুভন্নতা-তুষ্ট হবে সন্তান। বাস্তবকে বান দিয়ে উপরে বা গভীরে দৃষ্টি দিলে দে দেখা হবে বাতুল বা উন্মাদের দেখা। কবির প্রাণ সাধকের প্রাণ। সে মজে থাকে না জীবন সাগরের উপরের উত্তাল তরঙ্গে। কবি ডুব দেয় রূপসাগরে। আশা তার ক্ষুদ্র নয়। সে আশা ক্ষুদ্রতার নাগপাশে সীমাবদ্ধ নয়। কবি রূপসাগরকে বাদ দিয়ে পালিয়ে গিরিগুহায় বৈরাগী হতে চাননি। রূপ সাগর তো নিতা উপলব্ধির সামগ্রী। পথও ইন্দ্রিয় স্ত্রীর দান। কিন্তু রূপ, রুস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের গতিতে বিরাজিত অন্তর দেবতা মহাপ্রাণ মহাজীবন। জীবন ধারণে যা প্রয়োজন, ইন্দ্রিয় সংগ্রহ করে তা। বাকী থাকে তার ভিতর যেটুকু অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করেন অন্তর দেবতা। সেই উদ্বত্ত নিয়ে থাকে কবি সাধক। কান শোনে ভামের বাঁশী, প্রাণ শোনে তার অন্তরের স্থর ছন্দ যা কাণের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, আকুল করে প্রাণকে।

তাই কবি মাটীর মাকে অশ্রদ্ধায় অপমান করলেন না। তিনি মায়ের বাহিরের রূপকে সম্যকভাবে দেখলেন। প্রতি গানে, প্রতি ছন্দে, গল্গে, পল্গে সে কথা বলেছেন। তাঁর বাণী প্রীতিমধুর। ঋতুর খেলা তিনি উপভোগ করেছেন। আলোক, আধার, চন্দ্র, সুর্য্য, তারকা সবই তো ঘিরে আছে মাটীর মাকে। তাই তিনি উপলব্ধি করলেন—

> অভ্রভেদী মন্দিরে তার, বেদী আছে প্রাণ দেবতার,

ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন। কবি বৈরাগ্য পথকে মৃক্তি পথ না মেনে তাই চাইলেন— এই বস্তধার

> মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার তোমার অমৃত ঢালি দিব অবিরত নানা বর্ণসন্ধ্যয়

সতাই তো রূপের সাগরে বসবাস জীবের। কিন্তু তার অন্তরে ডুব দিলে মেলে অরূপ রতন। তথন বোঝা থায় প্রাণ দেবতার রূপ তো সীমাবদ্ধ নয়, সে যে অসীম — সীমাহীন। কাজেই অরূপের সীমা হীনতার উপলব্ধি মানতেই হবে। সীমায় ঘেরা জীবনের হবে ও ছন্দ তো বাজছে। অথচ তার রেশ নিয়ে খাচ্ছে অসীমের পথে। ক্ষুদ্র মন্ও উপলব্ধি করে—

সীমার মাঝে অসীম তৃমি বাঙ্গাও আপন হর।

কি মধুরসে উপলব্ধি। ফুদ্রে তো স্থথ নাই; স্থথ ভূমায়, মহতে, বিস্তারে, সম্প্রসারে। তাই সে স্থর ধথন বাজে, প্রকাশ পায় 'বিশাল প্রাণ'—তথন প্রাণ আনন্দে গায়—

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
সৃষ্টি করেছেন যাদের অনস্থ অনাদি প্রষ্টা তারা সীমাবদ্ধ
তার আদি আছে অন্ত আছে। কিন্তু তারা তো মুহুর্টে সত্য, বিশ্বের বাহিরে তো কিছু নাই। তাই—

কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গান কত ছন্দে অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর। সেই রূপের মাঝে অরূপকে পেতে গেলে, রূপের অস্তরে সীমার বাহিরে শুভ যাত্রা করতে হয় শুরু। গে যাত্রায় প্রাণ আপনারে চিনে, সঙ্গীত মুখর হয়। গাহে—

তোমার অদীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি ধাই
কোথাও হৃঃথ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই।
হৃঃথ, মৃত্যু, বিচ্ছেদ—এসব তো জীবনের সাথী, স্ঠার উপাদান। উপাদানে গড়া পথের ওপর দিয়ে চলতে
হবে অদীমের পথে, বিশ্বকবির এই উচ্ছ্যুদ বিশ্ব শীক্ততির

পটভূমিকায়। সেই অসীমের পথ যাত্রায় জেগে উঠবে জ্ঞান—

'মৃত্যু দে ধরে মৃত্যুর রূপ, হঃথ হয় দে হুংথের কুপ তোমা হতে যবে হইবে বিম্থ আপনার পানে চাই।" কুজতাই আনে বিপদ। সম্পদ লাভ হয় আত্মপ্রসারে। যথন এই বাস্তবের মৃত্যু ঘটে, দে নিজের কুপে ডুবে মরে।

চেতনাকে জাগাই প্লাণে। কর্মের মাঝে না থাকলে তো বোঝাই যায় না। বৃঝি তৃচ্ছ লোভে লোভ বাতৃলতা। লোভের অস্ত নাই। সেই অল্প লাভও তো বহুক্ষণ থাকেনা। সতাই—

নদীতট সম কেবলি বৃথাই প্রবাহ আকড়ি রহিবারে চাই একে একে বৃকে আঘাত করিয়া চেউগুলি কোথা যায়।

এ জ্ঞান উপজিতে পারে মাত্র সংসারে চেউয়ের মাঝে সাঁতার দিয়ে। চিত্রের উৎসমূলে থাকে প্রতীতি—স্থথ অল্লে থাকেনা। থাকে ভূমায়। অভিজ্ঞতা আনবে শরণ। তথন চেতনা ফুটে উঠবে গাইবে—

> থাহা ধায় আর যাহা কিছু থাকে সব থদি দিই সঁপিয়া তোমাকে। তবে নাহি ক্ষয় সবই জেগে রয় তব মহা মহিমায়।

এ নিশ্চয় বৈরাগ্য সাধন। কিন্তু এর সাধনা ইন্দ্রিয়ের শ্বার রুদ্ধ করে নয়। ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি অল্লের তুচ্ছতায় অন্তুত্তি জাগিয়ে প্রাণে।

নানা ছন্দে নানা স্থরে কবি বুঝিয়েছেন যে, সাধনার উপায় অশান্তির অন্তর হতে শান্তি পাবার মন্ত্র। এই ঠেকে-শেখার জ্ঞান প্রকৃত মৃক্তির পথ দেখিয়ে দেয় শরণে। বৈরাগ্য আদে অন্তরাগের অন্তঃসারশূক্ত অন্তর গ্লানি—

> ভূলায় আমারে দবে। বিচিত্র ভাষায় তোমার সংসারে মোরে কাঁদায় হাঁসায়। তব নরনারী দবে দিখিদিকে মোরে টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ভোরে বাসনার টানে।

এ যেন প্রত্যেক সংসারীর মনের সাগর ছেঁচে রত্ন তোলা। এরপর যে বৈরাগ্য আনে, তার আয়োজনে ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করবার প্রয়োজন নাই। মোহের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করে মনে। বহুদর্শিতার ফল পর্য্যবসিত হয় আন্তরিক প্রার্থনায়—

> সেই মোর মুগ্ধ মন বীণা সম তব অঙ্গে করিস্থ অর্পণ— ভার শতংমোহ তন্ত্রে করিয়া আঘাত -

বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও হে নাথ।
সীমার ভিতর দিয়ে অসীমের সাধনাই রবীন্দ্র সাহিত্য।
বিশ্বকে বাদ দিয়ে তিনি বিশ্ববিধাতাকে জানবার চেষ্টা
করেন নি। কবি বালুকণা, শিশিরবিন্দু সকলকে উপ
ভোগ করেছেন। তাদের বিকাশে গভীরে ডুব দিয়ে
নুঝেছেন—

ক্ষুদ্র বালুকণা ক্ষণিক শিশির
তারাও তোমার চেয়ে প্রত্যক্ষ আমার
দিকে দিকে ঘোষণা করিছে আপনারে।
তাদের সঙ্গে মেলা মেশার কলেই তো কবি এ সত্য উপলব্ধি
করেছিলেন। তুঃসাহদী কবি সন্মুখসমরে জন্নী হয়ে
মৃক্তি চেয়েছিলেন। তুঃখ, ভয়, বিপদ এরাই তো সাধন
পথের বাধা। নিভয়ে কবি বলেন—

বিপদে মোরে রক্ষা করো,

এ নহে মোর প্রার্থনা---বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
হঃথ তাপ তাপিত চিত্তে
নাই বা দিলে সাস্থন।
হঃথে যেন করিতে পারি জয়।

বৈরাগ্য সাধনে মৃক্তি নিশ্চয়। কিন্তু কিসের বৈরাগ্য।
বীতরাগ হতে হবে কর্মের প্রতি ক্রিয়ায় যা আর
ভূবিয়ে মায়্রুষকে কর্মের ক্ষেত্রে ফল যদি মনের মতো না
হয়; বাসনা যদি পরিপূর্ণ না হয়; যশ, মান, অর্থ বা
প্রেম—যাদের পিছনে দৌড়ায় কর্মী যদি আয়ত্ব না হয়
তারা, হতাশ হয় মায়্রুয়। জীবন শুকায়ে য়ায়, কিন্তু
উপায় কি ? আবার বৃথা কর্মা। দংসার হতে পালিয়ে
গিরিগুহায় লুকানো গৈরিক ধারণে বৈরাগ্য সাধনে
সহজে কি মৃক্তি আসে ? মন যে অতীত দিয়ে গড়া।
চেতনা উৎপীড়ক হয়—কারণ বাসনা ব্যাক্তির অতীত
ভোগ করে নিরাশা। চিত্তে জাগে হুংথের শ্বতি। গিরি

গুহার পাথরগুলো পারেনা তাদের অভিযান বন্ধ করতে।
আশ্রমের পরিবেশের সাধ্য কি সন্ন্যাসী করবার, সন্ন্যাসীর
চেতনাকে যদি তৃষ্ণার আগুন তীব্রদহনে তাকে পুড়িয়া
মারে। এই অর্থেই বোধহয় কবি বৈরাগ্য সাধনকে বল্লেন
— তাঁর মৃক্তিমার্গ নয়। তবে কিসে আবার মনকে আনন্দের
পথে আনা যায়। যথন সকল মাধ্রী লুকায়, জীবন হয়
শুষ্ক। সে উপায়কে শ্রীক্লফ বলেছেন—কন্ম সন্ন্যাস,
কন্ম ফলের বাসনাকে টেনে ধরা অশ্বের লাগাম টেনে যেমন
তাকে ইইপথে চালাতে হয়। কিন্তু মন তো শৃন্ত থাকতে
পারেনা। বাসনা বন্তাকে রোধ করিলে নদীর গহরর শৃন্ত
গাকেনা—জন্মায় সেথা আগাছা যার উপদ্রব আরও কঠিন।

তাই খাদকে ভর্ত্তি করতে হয়—ভগবচ্চিস্তার শরণে।

একদিন কবি গাহিলেন—

কর্ম যথন প্রবল আকার গরজে উঠিয়া ঢাকে চারিধার হৃদয় প্রান্তে হে নীরব নাথ শাস্ত চরণে এসো।

মনকে দীনহীন করে পড়ে মনের থাদে আগাছা গজিয়ে ৩ঠে, তার প্রতিকারের নির্দেশ দিলেন কবি—

আপনারে যবে করিয়া রুপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন তয়ার খুলিয়া হে হৃদয় নাথ রাজসমারোহে এসো।

সমাদরে রাজ-অতিথির সেবা, আনন্দ পথে অগ্রগমনের সমৃদ্ধ আয়োজন। বাসনা বন্ধ করারও উপায় উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বাসনা যথন বিপুল ধ্লায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভূলায়
ওহে পবিত্ত ওহে অনিজ

কন্দ্র আলোকে এদো।

আবাহন শৃত্যতার নয়, মৃর্ত্তের আলোকময় উজ্জ্বল প্রেরণার।
দদাই তিনি এই উজ্জ্বল ক্ষদ্র আলোকের আবাহনের
কথা বলেছেন। বিপদে বা হৃংথে তিনি ক্ষণিক সাম্বনা
আকাজ্কা করেননি। তিনি তাদের জয় করতে চেয়েছেন।
বৈরাগী হয়ে পালিয়ে গিয়ে তিনি আরাম চাননি।
বলেছেন— 
ত

আরাম হতে ছিন্ন করে লও গো মোরে দেই গভীরে
অশান্তির অন্তরে যথা শান্তি স্মহান।
অমিতসাহদী ভক্ত বৃঝলেন—বৈরাগ্যের শৃক্ত আধারে
পরিত্রাণ অদন্তব। জ্ঞানের আলোক দূর করে মৃত্তা।
বাদনা কামনাকে পুড়িয়ে মারতে হবে। তাই গাইলেন—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এ জীবন ধন্ম ক'র দহন দানে আমার এ দেহথানি তুলে ধর তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর। আধার ঘিরে রাথে পরম পথ। তাই জীব ঘোরে বিপথে— বিপদ যেথায় রাজত্ব করে। আলোক জ্ঞান। প্রার্থনা

> আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা

তাই প্রাণের অস্তর হতে তুলতে হবে—

ধ্লায় ঢাকা ধৃইয়ে দাও। ঈশ্বর স্বার হৃদ্য়ে স্নিবিষ্ট। কবি সে কথা শ্বরণ কর্লেন। তিনি স্চিদানন্দ। তাই ভিক্ষা—

আমার পরাণ বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান তার নাইকো বাণী নাইকো ছন্দ নাইকো তান। তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও। বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া দেই হাওয়াতে হৃদয় আমার মুইয়ে দাও।

কবির সাধনা যে ঘুম ভাঙাবার স্থরবিক্যাস, তাঁর ভক্তি যে অস্থরকে মেনে নিয়ে তাঁকে পরাজদের প্রচণ্ড অসম সাহসিক উল্যোগ—একথা তাঁর সারা সাহিত্যে শুনিয়েছেন তিনি। তাঁর মানবপ্রীতি, তাঁর বনানীপ্রীতি, আলোকের আবাহন, চিত্ত মাঝে বিশ্বের প্রতিক্ষলন, বিশ্বের মাঝে আমিত্বের প্রক্ষেপ, এরাই তাঁকে করেছে বিশ্বকবি। বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণতে বিজ্ঞমান ও অংশীদার স্থথ ও তৃঃথ। সেই স্থথের অংশগুলিকে কাব্যের গুচ্ছের মত এক বাধনে বাধলে আনলের প্রবাহ বহে জীবনে। সেই উপলব্ধিতে সার্থিক হয় গান—

আনন্দের সাগর হতে

আঙ্গ এসেছে বান

দাঁড় ধরে আঞ্গ বসরে সবাই

টানরে সবাই টান।

আর বহু কথা বলবার অবকাশ নাই এ প্রবন্ধে। মোট কথা সন্নাদী মায়াময় এই অথিল হতে আপনাকে ধেমন বন্ধদে প্রবিষ্ট করতে পারে—'বিদিয়া' জ্ঞানের উদ্বোধনে উপলব্ধির ভক্তিতে, তেমনি জ্ঞানালোকের ঝরণা ধারার ক্ষ্যোভিতেও সম্ভব আয়াম্মভূতি। আবশ্যক অন্তরে নিহিত ভক্তিতে জাগিয়ে তোলা জ্ঞান—সর্ব্ধং থলিদং ব্রহ্ম। অমুন্রাগ তথন বাহিরের ক্ষ্ণিক মায়াময় প্রকাশ দেখবে ভ্রাম্ভি—পরিণত হবে বিরাগ।

সমস্ত রবীন্দ্রসাহিত্য বিশ্বের অশাশ্বত রূপকে মেনে নিয়ে তার অস্তরের শাশ্বত, অসীম, অরূপ অন্তকে উপ-লব্ধি করবার পথ দেখিয়েছে।

দীমাবদ্ধ মন অদীমকে দেখতে পায় না—উপলব্ধি করে অব্যয় আনন্দের স্থর ও ছন্দ। তিনি বহুস্থলে উদ্ধৃত করেছেন ঋষিবাক্য

যতোবাচঃ নিবর্তস্ত্যে অপ্রাপ্য মনদা দহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্যান ন বিভেতি কদাচন।
বাণী তো পারে না বর্ণিতে তায়—কারণ আমাদের
শব্দ অসীম যদিও শব্দ ব্রহ্ম। মন পারেনা সম্যক
রূপে তাঁকে উপলব্দি করতে—অথচ ভয় মনের সাথী—যার
ফল হংথ। কিন্তু দে পথে অগ্রসর হলে, আনন্দের
ঝারণাবারি তৃপ্তাকরে তৃষিত মনকে। তথন দূরে পালায়
ভয় ও হংথ।

পৃথিবীর সর্বাত্র তিনি দেখেছেন শোভা। চন্দ্র, স্থা, জল, বায়, আলো ও জ্যোতিতে, ভগবানকে তিনি সবার মাঝে দেখেছেন। তাদের অন্তরের আনন্দক্রণ দেখে, তিনি দেখেছেন তাদের আনন্দের হেতু। ভক্ত তিনি একা নন। তিনি বিখের মাঝে স্বাইকে হারিয়ে ফেলে একপ্রাণ হয়েছেন স্বার সঙ্গে। তাই বিশ্ব-দেবতার স্মবেত ভক্তির পুজায় মোহিত হয়ে গাহিলেন—

তাকে আরতি করে চক্র তপন দেবমানব বন্দেচরণ অসীম সেই বিশ্ব বরণ তাঁর জগত মন্দিরে। অনাদিকাল অনস্ত গগন সেই অসীম মহিমা মগন তাহে তরক্ষ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে। হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,পায়ে দেয় ধরা কুস্থম ডালি কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীত কত গন্ধরে। মাত্র এরা নয়। কবির মেলামেশা ছিল সবার সাথে। তাঁর সাধন-আশ্রমের দার অবারিত। তাই তিনি দেখতেন সেই পূজার গুভ আয়োজনে—

বিহগ গীত গগন ছায় জলদ গায় জলধি গায়
মহা পবন হরবে ধায়, গাহে গিরি কলবে।
কত কতশত ভকত প্রাণ হেরিয়ে পুলকে গাহিছে গান
পুণা কিরণে ছুটিছে প্রাণ ছুটিছে মোহ বন্ধরে।
ইন্ত্রিয়ের ঘার কন্ধ করলে, তিনি এই সার্বজনীন আরাধনায়
করতে পারতেন না অংশগ্রহণ। সবার সঙ্গে তাঁহার
সন্তা উপভোগ করেছেন অবিরত। এই মেলামেশায় তিনি
নীর ছেড়ে ক্ষীর পাত্র করেছেন, সবার মধ্যে তাঁর আনন্দ
উপলব্ধি করেছেন। জীবনের সারবোধ—

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যস্কন্দর।

তথন উপলব্ধি আসে—

জীবন মরণের দীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার রয়েছ দাড়ায়ে। এ মোর হৃদয়ের কী বিজন আকাশে তোমার মহাদন আলোতে ঢাকা দে।

আনন্দের ঝরণা ধারায় তিনি চেতনাকে পবিত্র করেছেন।
তবে আর বৈরাগ্য কেন ? তাই শোনালেন শেষ কথা—
বিশ্বরূপের খেলা ঘরে

কতই গেলাম থেলে
অপরপকে হদথে গেলাম
ত্টি নয়ন মেলে।
পরশ যারে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করিল যদি
শেষ করে দিন তাই
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

# ः অতীতের স্মৃতি \*\*

# স্পৌরাজ মুখোপাধ্যার

2

বিলাতী-সমাজের লোকজনের পিস্তল আর তলোয়ার নিয়ে 'দ্বৈরথ-সমর' বা 'ডুয়েল' ( Duel ) লড়াইয়ের মতোই দেকালে এদেশী অধিবাদীদের মধ্যে 'মল্ল-যুদ্ধ' অর্থাৎ 'কুস্তি-লড়াইয়ের ও' উৎসাহ-অমুরাগ ছিল প্রবল। 'কৃস্তি' বা 'মল্ল-যুদ্ধের' দিকে দেশের ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণীর লোকজন সকলেরই বিশেষ আগ্রহ থাকার ফলে, তথনকার আমলের বহু বিত্তশালী-বিলাদী, দৌখিন-সম্বাস্ত ব্যক্তিই পরম উৎসাহে এবং প্রচর অর্থব্যয়ে ছোট-বড় পেশাদার ও অ-পেশাদার নানান জাতের মল্ল-যোদ্ধা আর কুস্তিগীরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রতিপালন করতেন । মল্লবীরদের প্রতি সেকালের অভিজাত-সম্প্রদায়ের এই সব পৃষ্ঠপোষকদের এতথানি সদয়-মনোভাব আর সক্রিয়-সহায়তা ছিল বলেই তথন দেশের সর্ববিত্রই শারীরিক-ব্যায়ামচর্চ্চার অফুশীলন আর কুস্তির আথড়া গড়ে তোলার দিকে আপামর জনসাধারণের প্রবল অমুরাগ নজরে পড়তো-প্রাচীন সংবাদ-পত্রে সে সব কাহিনীরও অনেক নজীর মেলে। একালের কোতৃহলী পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির উদ্দেশ্যে, সে সব সংবাদের কিছু কিছু নম্না নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

# মঙ্গ্রম্বন বা কুন্তি-লড়াই (সমাচার দর্পন, ১৪ই মে, ১৮২৫)

মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কৃত্তি লড়াই।--২৬ বৈশাথ শনিবার

বৈকালে শ্রীযুত রাজ। বৈভানাথ রায় বাহাতুরের বাগানে মল্ল-যুক্ষ হইয়াছিল তদ্বিরণ।

কতকগুলিন প্রকৃষ্ট বলিষ্ঠ লোক ঐ স্থানে আসিয়াছিল তাহারা তৃই২ জন একং বার মল্লযুদ্ধ করে—প্রথমে হাতাহাতি পরে মাতামাতি মাকামাকি ঝাঁকাঝাঁকি হুড়াহুড়ি তূড়াহুড়ি ঠাসাঠাসি কধাকি ফিলাফেলি ঠেলাঠেলি শেষে গড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উল্টাপাল্টি লণ্টালপ্টি করিয়া বড় শক্তাশক্তির পর একজন জয়ী হয় তাবং লোক তাহাকে সাবাসিং বলিয়া উঠে এই মত প্রায় ৩০ জন লোকের যুদ্ধ দেখা গেল। ইহার মধ্যে এক ব্যক্তির আশ্রহ্য বৃদ্ধ দেখা

শীযুত বাবু নন্দহলাল ঠাকুরের বৈগ্যনাথনামক এক জন
চাকর তাহার বয়ঃক্রম অন্থমান পৃঃ বিশ বংসর হইবেক সে

ঐ যুদ্ধলে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার প্রতিযোজা
শীযুত পামর সাহেবের এক চাকর আইল—সে ব্যক্তির
আকার প্রকার বয়ঃক্রম ঐ ব্যক্তিহইতে দেড় হইবেক।
যথন ত্ই জনে যুদ্ধোণ্ডোগ করিতে লাগিল তথকালে প্রায়
সকলে কহিলেক যে বাবুর চাকর কখনও ঐ সাহেবের
চাকরের নিকট জয়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আশ্চর্যা
এই যে বাবুর ভূতা ঐ বৈগ্যনাথ জয়ী হইল। ত্ই বার
সাহেবের চাকর তাহার নিকট পরাজিত হইল, তদ্ধনি
আনেকে হর্ষযুক্ত হইয়া আনন্দজনক শব্দ উচ্চারণ করলেন।
বাবু মনে মহামোদ পাইয়া বৈগ্যনাথকে কোল দিলেন এবং
তাহার উৎসাহর্দ্ধি করণার্থে তাহাকে আপন গাত্রের বন্ধ
অর্থাৎ একলাই শিরপা দিলেন।

এই মল্লযুদ্ধের বিশেষ শুনিলাম যে যত লোক সে স্থানে 
যুদ্ধ করিতে আইদে তাহারা পারিতোষিক অনেক টাকা 
পায়, যে লোক পরাজিত হয় সে যত পায় যে বাক্তি জয়ী 
সে তাহার দ্বিগুণ পায়। এইমত এই লড়াই চৈত্র মাসে 
আরম্ভ ইয়াছে—শুনিতে পাই যে আষাঢ় মাস পর্যান্ত হইবেক 
ইহা প্রতি শনিবারে হয়। এই আনন্দজনক ব্যাপারের 
অধ্যক্ষ শ্রীযুত রাজা বৈত্যনংখ রায় বাহাত্ত্র ও শ্রীযুত রাজা 
নুসিংহচন্দ্র ও চিতপুরনিবাসি শ্রীযুত নবাব সাহেবেরা তুইজন 
ও শ্রীযুত যেজর কেমিল সাহেব ও শ্রীযুত পামর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকার 
এঁহারা সবিস্কিপসিয়ান অর্থাং চাঁদা করিয়া কতকগুলিন 
টাকা জমা করিয়াছেন তথারা ঐ কর্ম সম্পন্ন হইতেছে ইহা 
দর্শনে এতদ্দেশীয় এবং ইংল্ডীয় ভদ্লোক অনেকে গিয়া 
থাকেন, আর অপর লোকও অপ্র্যাপ্ত হইয়া থাকে।

সেকালে জনপ্রিয় এই 'মল্ল-যুদ্ধ' বা 'কুন্তি-লড়াইয়ের' বেপ্তর্মান্ধ শুধু যে প্রাপ্তবয়ন্ত্ব-পালোয়ানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়, শহর আর পল্লী-অঞ্চল ছোট ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ক্রমশঃ বড়দের আদর্শ-উৎসাহে অন্তপ্তরিত হয়ে উঠে শারীরিক-ব্যায়ামচর্কার নিকে সবিশেষ নজর দিয়েছিল—পুরোনো সংবাদ-পত্রের পাতায় তারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া থায়।

# ছোট ছেলেসেরেকের কুন্তি-লড়াই

( সমাচার দর্পন, ৭ই এপ্রিল, ১৮২৭ )

কৃতি লড়াই।—সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটানিবাসি
শীলশীযুত দেওয়ান নদলাল ঠাবুরের বাটীর সমুথে প্রত্যহ বৈকালে বালিকা প্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে
তক্রস্থ বালালির বালক প্রভৃতি ত্ই২ জন এক২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকাদিগের যুদ্ধ
সদর্শনে কে না আহলাদিত হন কিন্তু যত লোক সেথানে
ফুন্তি করিতে আইসে তাহারা পরাজয়ী হইলে গওগোল

করিবার উত্যোগ করে কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়েরশাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না।—তিং নাং।

ব্যায়াম-চর্ক্তা আর মল্ল-ক্রীড়া ছাড়াও, দেকালের দেশী ও বিলাতী সমার্দের বিলাগী-দোথিন লোকজনের রীতিমত অমুরাগ আর উংদাহ ছিল ঘোড়দৌড়ের বাঙ্গী-থেলার দিকে। তথনকার আমলের ভারত-প্রবাদী দন্তান্ত-ইউ-রোপীয়দের আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা শহরে ১৮০৮ দালে সর্বপ্রথম ঘোড়দৌড়ের প্রবর্ত্তন হয়। কলি-কাতার গড়ের মাঠে একালে আমরা যে বিরাট 'রেস-কোর্স (Race-Course) দেখছি, এটি সৃষ্টি হয়েছে ১৮১৯ সালে। অনেকের হয় তো জানা নেই—কলিকাতার এই 'ঘোড়-দৌড়ের মাঠ' আজ পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ 'রেস-কোস' হিদাবে পরিগণিত। দেকালে অবশ্য কলিকাতার এই ঘোডদোড়ের মাঠের এমন স্কচারু-শ্রী ছিল না। তথন এ মাঠে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা কি রকম ছিল এবং এ ব্যাপারে দেশী ও বিলাতী উভয়-সম্প্রদায়ের অভিজাত-বিলাদীদের উংসাহ ছিল কতথানি—তারও বিচিত্র পরিচয় মেলে সে-কালের সংহাদ-পত্রের পাতায়।

# ঘোড়দৌড়

(সমাচার দর্পণ, ৮ই পৌষ, ১৮২৭)

ঘোড়দৌড়।—কলিকাতার প্রথম ঘোড়দৌড়েতে একটা ছুদ্দিব উপস্থিত হইয়াছিল বিশেষতঃ তাহাতে শ্রীযুত মেজর গিলবর্ট সাহেব ও শ্রীযুত বারবেল সাহেব স্বং অশারোহণ করিলেন এবং যে সময়ে অতিবেগে তাঁহারদের ঘোটক নিরূপিত স্থানে আসিতেছিল সেই সময়ে এদেশীয় এক বালক একটা টাটু আরোহণ করিয়া তাহারদের সমুথে পড়িল, তাহাতে তাঁহারা অন্থহইতে পতিত হইলেন, তাহাতে তাঁহারা অতিশয় আঘাতী হন নাই কিন্তু ঐ বালকের চোন্ধাল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

( সমাচার দর্পণ, ৭ই জামুয়ারী, ১৮৩৭ )

গত মঙ্গলবার সায়ংসময়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবের রাত্রীয় তৃতীয় সমাজেইউরোপীয় ও এতদেশীয় বহু-সংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল তাহাতে স্থদর্শনার্থ যে সকলবস্তু বিস্তারিত থাকে তন্মধ্যে অতিস্থদৃশ্য তৃই রোপ্যময় গাড়ু ছিল ভাহার এক গাড়ু শ্রীলশ্রীযুক্তরার বায়ে পিটর কোম্পানিকর্তৃক প্রস্তুতহয়—দ্বিতীয়টাশ্রীযুক্তরার দারকানাথ ঠাকুরের বায়ে হামিন্টন কোং কর্তৃক নিম্মিত হয়। শেষোক্ত গাড়ুর ওন্ধন হালার ভরির ন্যন নহে উভয়েরই কারুকরী অতিবিম্মরীয় তাহাতে এতদেশীয় কারিকরেরদের অত্যন্ত প্রস্থারার্থ প্রদন্ত হইবে। এই বৈঠকের অপর এক প্রকোঞ্বে অতান্তুত মাইক্রসকোপ অর্থাং মাহার দ্বা। অতিকৃত্র পদার্থ অতিবৃহং দৃষ্ট হয় এমত একপ্রকার দূরবিন বিশেষ দশিত হইল।

ছিল তুর্গম । নান-বাহনের তেমন স্থবিধা ছিল না । নুনোজানোয়ারের উংপাত ছিল অপরিদীম। কাজেই সে-যুর্গে
শীকারীদের শীকার মিলতো প্রচুর এবং অবাধে । এমন
কি, ইংরেজের রাজধানী কলিকাতা শহরের প্রাস্তে
উনবিংশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়েও দেশী ও
বিলাতী শীকারীরা দল বেঁধে বুনো বাঘ মুগ্যা করেছেন—
প্রাচীন সংবাদ-পত্রের পাতায় এবং সেকালের নানান্
কেতাবে ও পুঁথি-পত্রে তারও বছনজীর খুঁজে পাওয়া যায়।

#### শীকার

(ক্যালকটো গেজেট, ২২শে আগষ্ট, ১৭৮৮)

European Hounds

To be sold by P. blic Auction...thirty couple of Europe Hounds and two Terriers.



সেকালের ঘোড়দৌড়ের মাঠে
( প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি )

সাহেবদের দেখাদেখি সেকালে এদেশের অভিজাতসমাজে ঘোড়দৌড়ের ঝোঁক যেমন বেড়েছিল, তেমনি
প্রবল হয়ে উঠেছিল শীকারের ঝোঁক। প্রাচীনকালে
আমাদের দেশে হিন্দুরাজা রাজড়াদের এবং মোগল-বাদশাদের শীকারের সথ ছিল খুবই, তবে ইংরেজদের আমলে
বুনো জন্তু—আর পাথী শীকারের ঝোঁক হাধারণের মধ্যেও
সংক্রামিত হলো ব্যপকভাবে। তথন দেশে চারিদিকে
জলা ও জঙ্গল ছিল প্রাচুর—লোকের সমতি ছিল কম, প্র

A character is unnecessary to be given as they are well-known for their goodness. They will be sold in Lots of four couple each. The same day will be sold, if not previously disposed of, a strong steady. Hunter, who is rude in a scattle, fit for any weight, good bottom, a charming leaper; and has been accustomed to the Hounds.

( ফোর্কেদ্ রচিত ["Oriental Memoirs"]
স্মৃতি-কাহিনী, ১৭৬৫-৮৩)

with bessts of prey, and game of every description. A gentleman lately engaged on a shooting party in the wilds of Plassey, gave us an account of their success in one month, from August the 15th to September the 14th ( > 96t), in which space they killed one royal tiger, six wild buffaloes, one hundred and eighty-six hog-leer, twenty-five wild hogs, eleven antelopes, three foxes, thirty-five hares, one hundred and fifty brace, of partridges and floricans, with quails, ducks, snipes, and smaller birds in abundance.

( ক্যালকাটা গেছেট, ১৯শে আগষ্ট, ১৭৯০ )

We are creditably informed that a party of sportsmen, in the neighbourhood of Berhampore, speared, without the assistance of dogs, in thirteen days, forty hog-deer and eighty-six wild hogs.

( সমাচার দর্পণ, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৭ )

কলিকাতায় মৃগয়। — মৃগয়া কার্যানিযুক্ত শ্রীযুত বাবু
দীননাথ দত্ত গু শ্রীযুত মকান সাহেব ও অক্যান্ত কএক জন
সাহেবেরা কুকুর ও পিস্তল ও তুই চুঙ্গীর বন্দুক লইয়া সম্প্রতি
শ্রামপুকুরের দিকে ব্যান্ত মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। কিন্তু
দৃষ্ট হইল ষে এ স্থানে একটা চিতাবাঘ,মাত্র আছে। উক্ত বাবু ও শ্রীযুত শ্বিথ সাহেব এক দিগে গেলেন এবং শ্রীযুত মকান সাহেব কুকুর লইয়া অক্ত দিকে গেলেন। পথিমধ্যে ঐ কুক্রেরা ছইটা শিয়াল দেখিতে পাইয়া অতিশীন্ত তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল, কিন্তু বাব্র বড় সৌভাগ্য থেহেতুক
তিনি কিঞ্চিং দ্রে গমন করিলে একটা অতির্হং চিতা
বাঘ তাঁহার অতি নিকটে কাঁপেটা মারিয়া চলিয়া গেল।
তাহাতে বাব্র সঙ্গি তাবলোক ঐ চিতা বাঘের গায়ের দাগ
দেখিয়া বনমধাে অনেক দ্রপ্রান্ত গেল, কিন্তু পরে অতি
গ্রীমপ্রযুক্ত তাহারদের ফিরে আসিতে হইল। অতএব
কলিকাতায় যে ব্যান্তের ভয় হইয়াছে সে ঐ চিতা বাছই
ইহার সন্দেহ নাই। শুনা গেল যে শ্রীয়ত বাব্ ও অক্যান্ত
কএক ব্যক্তি আগামি শুক্রবার প্রসাহে ঐ ব্যান্তের
অয়েষণার্থ যাইবেন। শহরের ঐ অঞ্চলে অতাক্ত জঙ্গল
হইয়াছে, এইক্ষণে কএক দিবসাবধি পোলীসের কএক জন
ঐ বন কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে।



বন্দুক-হাতে সেকালের দেশী-শিকারী
( প্রাচীন চিত্রেরপ্রতিলিপি )

শীকারের সথের মতোই সেকালের ইউরোপীয়-সমাজের সোথিন-বিলাসীরা এদেশী লোকজনের মনে জাগিয়ে তুলে ছিলেন—আকাশের বুকে বেলুন ওড়ানোর অভিনব আগ্রহ। ইউরোপে তথন বেলুন-ওড়ানোর রীতিমত রেওয়াজ তারই রেশ ভেসে এলো ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা শহরে—করাদী-বেপুনবিশাদ রবার্টসন সাহেবের উৎসাহে। শোনা যায়—রবার্টসন সাহেব নাকি এদেশে পদার্পন করার আগেই ইউরোপের বিভিন্ন বিধ্যাত

শহরে বোল্বার বেলুনে চডে আকাশ-পথে পাডি দিয়ে রীতিমত বাহাহ্রী দেখিয়ে প্রচুর খাতি ও অর্থ লাভ করেছিলেন। সেকালের এই স্কপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয়-বেলুন-বাজ রবার্টিসন সাহেবের উচ্চোগে ১৮৩৬ সালের ২১শে মার্ক তারিথে কলিকাতা শহরের মুচিথোলা অঞ্চলে দেশী-বিলাতী সম্প্রদায়েব বিপুল কোতৃহলী-জনতার চোখের সামনে এদেশে সর্ব্ধ প্রথম বেলুন ওড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। রবার্টসন সাহেবের পর সেকালে ইউরোপীয়-সমাজের আরো অনেকেই এদেশে বেলুন-ওড়ানোর বাহাত্রী দেখিয়েছিলেন। তাঁদের দেখা-দেখি তথনকার আমলের যে সব এদেশী-বেলুনবাজ পরম উংসাহে ও সাহসভরে আকাশ-পথে পাড়ি দিয়ে অসাধারণ বাহাত্রী দেখিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে রাজা ঈপরচন্দ্র সিংহ, রামচন্দ্র বন্দোপাধাায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একালের মতো তথ্নকার আমলেও, ইংরেজের রাজধানী কলিকাতা শহর ছিল শিক্ষা-সভাতা, আমোদ-প্রমোদ, সাজ-পোষাক. আদ্ব-কায়দা, সব বিষয়েই অগ্রণী নকাজেই কলিকাতায় যা কিছু প্রচলিত হতো, সেটি অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়তে: আশপাশের মফঃস্বলে— দেশী আর বিদেশী সমাজের লোক জনের ভিতরে। স্থতরাং সেকালের ইউরোপীয়দের এই বেলুন-ওড়ানোর অভিনব রোমাঞ্চকর নেশা অচিরেই শংক্রামিত হয়েছিল এদেশের প্রগতিশীল লোকজনের মনে। পুরোনো সংবাদ-পত্রের পাতায় এ সব থবরের ও হদিশ পাওয়া যায়।

#### বেলুন-ওড়ানো

( সমাচার দর্পণ, ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৩৬ )

বেলুন।—গত ব্ধবার বেলুনারোহণরপাশ্চর্যা ব্যাপারে
মৃচিথোলাতে যেরূপ জনতা হইয়াছিল আমরা বােধ করি
এ প্রকার লােকের ভিড় কথনও দৃষ্ট হয় নাই,গাড়ি পালকি
নৌকাতে ও পদরক্ষে গমনশীল ব্যক্তিরদের সমারোহে বােধ
হয় তাঁহারা বেলুন যয়ে আকাশে গমন অবশুই আশ্চর্যা
জ্ঞান করিয়াছিলেন কিরূপ বেলুন কতদূর উঠিয়া কতক্ষণ
বিলম্বে পতিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহা লিথিয়া কার্যা নাই,
কেন না দীর্ঘকালের সন্ধাদ সকল কাগ্রেই ব্যক্ত আছে
কিন্তু উদ্ধে উঠিয়া কি কারণ বেগে পতিত হইল বােধ কি

এ বিষয় সকলে জানিতে পারেন নাই, কেহং বলেন বেলুন-বিষয়ক চাঁদাতে শ্রীযুত রবার্টদন সাহেবের অধিক লভ্য হয় নাই এপ্রযুক্তই তিনি অধিক দূরে উঠিলেন মা এবং যাহারা প্রগাঢ় বুদ্ধি অভিমান করেন তাঁহারা বুলেন উত্তরীয় বাতাদে বেলনকে দক্ষিণ দিগে লইয়া গেল। এ কারণ আরোহি সাহেব দাক্ষাতে সমুদ্র দেথিয়া ভয়ে তংক্ষণাৎ পতিত হইলেন। অন্সেরা কহেন এ সকলই প্রতারণা কলিকাতার লোকেরদের অধিক টাকা আছে তাহা হাত করিবার নিমিত্রই রবার্টদন সাহেব এই কল করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল কথা কিছু নয়—ফলত বেলুন যন্ত্ৰ একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাতে মেঘের শীত শক্তি দারা বেলনের মধ্যস্ত বাষ্প জমিয়া গেল। এই কারণ সাহেব তংক্ষণাং বেগে নামিয়া পড়িলেন লোকের। যথার্থকারণ না বঝিয়া নানা কণা কহিতেছেন ইহা আশ্রেধা নহে-এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা যে বলেন নাই আমরা তাহাতে আহলাদ জান করি—কেন না তাঁহারা ইহাও বলিতে পারিতেন যে শ্রীয়ত রবাটসন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ক্রায় ক্ষুদ্র ইয়া স্বর্গে ধাইতেছিলেন ইহাতে. ইন্দ্রকে প্রাভ্ব করিয়া কি জানি তাহার দিংহাসন কাডিয়া লন এই ভয়ে প্রন চরণে ধরিয়া সাহেরকে ফিরাইয়া দিলেন. প্রকালের লোকের। এই সকল বিশ্বাস করিতেন এখন স্কলের বোধ হইয়াছে ইঙ্গরেজরা মল্লাদি মানেন না। আপনারদের বুদ্ধির কৌনেলেতেই নানাবিধ আশ6ধা কার্যা পৃষ্টি করেন কিন্তু অভ্যাপিও বেলুন উঠিবার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই, তাহারা বোধ করেন কোন আরকের তেজেই বেলন উপরে উঠে যাহা হউক মন্থতন্ত্রের পরাক্রম. না ভাবিয়া যে আরকের তেজের শক্তি জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিভাবুদ্ধি হইলেই এ সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

আমরা আহলাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত্ত রাবটদন দাহেবের ইচ্ছা আছে গড়ের মাঠ হইতে পুনরায় বেলুন্যন্ত্রে উর্দ্ধে গমন করিবেন আমারদিগের প্রার্থনা এবারে দাহেবের কিছু অধিক গভা হয়।

—জ্ঞানাম্বেষণे।

( সমাচার দর্পন, ৫ই মে, ১৮৩৮)

বেল্ন।—সকলেই অবগত আছেন যে রবার্টসন সাহেব ভারতবর্ধের মাঠহইতে বেল্ন যন্ত্রের দ্বারা প্রথম উর্দ্ধগনন করিয়াছিলেন, সংপ্রতি তাঁহার লোকান্তর হওয়াতে তাঁহার সম্পত্তি-সকল নীলাম হইল তন্মধ্যে বেল্নের যে তিন খান যন্ত্র প্রস্তুত করণেতে ২,৪০০ টাকা খরচ হয় তাহা কেবল ৫০ টাকাতে বিক্রয় হইল।

( সংবাদপ্রভাকর, ২৭শে নভেম্বর, ১৮৫৪ )

সম্পাদক মহাশয় ! · · অস্ফাদির দেশ ভূম্যধিকারি শ্রীল শ্রীষ্ত রাজা ঈশ্বচন্দ্র সিংহ বাহাত্ত্ব এক অদ্বৃত বেল্ন্যস্থ নির্মাণ করিয়া গত ৮ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার প্রত্যুবে নিজ রাজধানীর সম্মুথে উড্ডীয়মানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তংগবাদ শ্রবণে নিজ কান্দী ও জমুয়া ও রষড়া ও বাগডাঙ্গা ও পাচথুপী প্রভৃতি ৪০০ কোন্দ অবধি অনেক গ্রামের লোকের সমাগম হয়, বিশেষতঃ শহর মূরণিদাবাদ আদালতের উকীল শ্রীষ্ত শ্রামধন ভট্ট ও শ্রীষ্ত বাব্ শ্রীকান্ত রায় প্রভৃতি মহাশয়দিগেরও আগমন হইয়াছিল, ন্নাধিক পঞ্চ সহস্র লোক দারা উপরি উক্ত দিবস প্রাতে রাজধানীর চহুর্দিগ বেষ্টিত হইলে শ্রীল শ্রীষ্ত রাজা বাহাত্ত্র অন্থমান দিবা ইংরাজী ৭০০ ঘণ্টার সময়ে উপযুক্ত বেল্ন যন্ত্রে গ্রাম পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাম

পরিপূর্ণ হইয়। অমুমান দিবা ৮ ঘণ্টার সময় জ্রতগামি তীরের স্থায় .উর্দ্ধে গমন করিলে ৫।৭ মৃহুর্তুকের মধ্যে দর্শনকারিদিগের দৃষ্টিপথের বহিন্ত্ ত হইয়া কান্দী হইতে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ দ্র মোলাই নামক এক গ্রামের নিকটবর্ত্তি এক স্থানে বেলুন পতিত হয়। সম্পাদক মহাশয়, অস্মদাদির এতদ্দেশে এমত অদ্ভুত কাণ্ড কথ্নই হয় নাই ও আমরা কেহ কথন দৃষ্টিও করি নাই …।…

১০ অগ্রহায়ণ ১২৬১, কম্মচিং সম্প্রতি কান্দীবাসিনঃ।

উনবিংশ শতাকীতে আমাদের দেশের লোকজনের কাছে বেলুনে ওড়াই ছিল আকাশ-পথে পাড়ি দেবার একমাত্র উপায় শেবিংশ-শতাকীর 'এরোপ্লেন' বা আরুনিক উড়ো-জাহাজ তথন ছিল গুরু মাহুষের মনের কল্পনাশনিছক স্বপ্ন! তথনকার আমলে বেলুন-ওড়ানোর বিভায় এদেশের অল্প করেকজন রোমাঞ্চ-অন্থরাগী প্রগতিশীল-পুরুষ রীতি-মত সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন বটে, তবে সে গুরু সৌথিন-বিলাস আর নতুন-ধরণের আমোদ-প্রমোদের নেশার ঝোঁকে মেতে শের-যুগের ইউরোপ ও আমে-রিকার অধিবাসীদের মতো উল্লত-ছাদের আকাশ-যান নির্মাণের কোনো মৌলিক তথ্য-আবিকার বা গভীর গবেষণার ব্যাপারে ভারা থুব বেশী অগ্রসর হতে পারেননি নানা কারণে, সেইটাই হলো বিশেষ পরিভাপের বিষয়!

# কবি দিজেন্দ্রলাল স্মরণে

# শ্রীস্থগীরচন্দ্র বাগচী

শৈশবে সঙ্গীতে তব হিয়াতে জেগেছে বকার স্বদেশীর উন্মাদনা, জনমনে আবেগ সঞ্চার। কবিতার হাম্মরেস মর্মে পশে তীব্র ব্যঙ্গ বাণী স্বার্থেভরা সমাজের অবিচারে কশাঘাত হানি। অমর নাটকে জাগে দেদিনের হৃতি ভেক্ষেমন আজা করে চিত্ত জয়—যুগে যুগে তা'র আবেদন। আজিও আনন্দ পাই কবি তব স্বদেশী মঙ্গীতে দেদিনের ছন্দ যেন চিত্তে মোর থাকে তঃ ঙ্গিতে।

# শ্রীশ্রীনামামূত লহরী

व्याचानागागृञ लर्सा

নদদ্বা কার্যাং কিমপিচারিতং দীনশরণ যশোহর্থং বৃত্তার্থং প্রতিদিন মহো কর্মনির্বতঃ। ভবামোধো ভীমেতরিবিরহিতে মগ্নমধ্না জগনাথ স্বামিন্নগতিকমিমং পাহি রূপয়া॥ ৬॥

শক্ষ্যাবন্দন ভদ্রমস্তভবতে ভোস্নানত্ভ্যং নমঃ
ভোদেবাঃ পিতর্শ্চ তর্পন বিবৌ নাহং ক্ষমংক্ষ্যতাম্।
যত্র কাপিনিষত্ত যাদ্ব কুলোত্তং সন্ত কংস্বিষঃ
স্মারং স্মার্মঘংহরামিতদলং মত্তে কিম্তোলমে ॥
নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো বাহ্মণ্য হিতায়চ।
জগদ্বিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোন্মঃ ॥

মম নামানি লোকেহি বি শ্রেদ্ধা যন্ত কীর্ত্রেৎ।
ত তাপরাধ কোটিস্ত ক্ষমাম্যের নসংশয়ং॥ বিষ্ণুযামল
ঠাকুর বলেছেন আমার নাম যে শ্রেদ্ধা করে কীর্তুন করে
তার কোট অপরাধ ক্ষমা করি এ সম্বন্ধে কোন
সংশয় নাই।

হেলা করে নাম কর্লে যথন তার নাম বুকে গেঁথে রেথে দাও ঠাকুর, তথন শ্রদ্ধা করে কীর্তন কর্লে কোটি অপরাধ ক্ষমা কর্বে তাতে আর কার সন্দেহ হতে পারে।

নাহংদানৈ র্বতপসা নেজ্যয়ানাপিতীর্থত:।
সম্ভয়ামি দ্বিজপ্রেষ্ঠ যথানায়াং প্রকীর্ত্তনাং॥
গানেন নামগুণধোর্মন সাযুদ্ধ্যমাপুয়াং॥

অভুতরামায়ণ॥
হে বিজ শ্রেষ্ঠ আমার নামকীর্তনে আমি যেরপ সন্তুষ্ট হই,
দান তপস্থা যজ্ঞ তীর্থ সেবার বারা আমার তাদৃশী তৃষ্টি হয়
না; মানব মদীয় নাম ও গুণগানের বারা আমার সাযুজ্য
•লাভ করে।

ঠাকুরটী আমার শিব ব্রহ্মা অনস্ত নারদ প্রভৃতিকে দিয়া আপনার নামের মহিমা বলে তৃথি লাভ কর্তে না পেরে নিজেই বলছেন।

#### শ্রীদীতারামদাদ ওঙ্কারনাথ

ইদং কিরীটী দঞ্জ জয়ীপাগুপতাস্থভাক্। কৃষ্ণু প্রাণভূতমন্ কৃষ্ণং সারথি মাধ্যবান্॥ কিমিদং বহুনা শংসন্ মামুষানন্দ নির্ভরঃ। ব্দানন্দ্মবাপ্যান্তে কৃষ্ণসাযুদ্ধা মাধুয়াং॥ বিষ্ণুধর্মে।

এই কৃষ্ণনাম জপ করে অর্জ্ন জয়ী হয়ে মহাদেবের নিকট পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিলেন, ক্ষেরে প্রাণের সমান হয়ে কৃষ্ণকে সার্থিরূপে প্রাপ্ত হয়ে ছিলেন, মানবের বিষয় লাভ অথবা স্বর্গাক্তি লাভের কথা আর কি অধিক বল্বো কৃষ্ণনামকারী ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়ে শেষে কৃষ্ণ সাযুষ্ণা প্রাপ্ত হন।

শুদ্ধ ভক্তগণ সাযুদ্ধা চান না—সাযুদ্ধা কেন মুক্তি মাত্রই চায় না।

মৃক্তি চান না তা ঠিক বলা যায়না, ঘ্রিয়ে মৃক্তি নেন মাত্র

সে আবার কি ?

ভক্ত চান দেবা, দেবা কর্তে গেলে সালোক্য সামীপ্য তো ষতঃই হয়ে যায়, প্রভু রইলেন সাত তলার উপরে, আর দেবক রইল নীচে, তাতো হয় না; কাজে কাজেই সালোক্য সামীপ্য হয়েই গেল, বৈকুঠে বিষ্ণুপার্যদগণ সকলেই তাঁর ন্তায় চতুভূজি, সারূপ্য হয়ে গেল সান্তি তা মানে ততুলাতা যে যার কাছে থাকে দে তার তুলা হয়, যেমন আগুনের কাছে থাক্লে আগুনই হয়ে যায়। কাজে কাজেই সেবা চাইলে সালোক্য সামীপ্য সান্তি সারূপ্য লাভ হয়েই গেলো।

দাযুজ্য মানে কি ?—

দৰ্মদা দন্মিলিত

শ্ৰীভগবান রামানন্দাচার্যা বলেছেন।

পরং পদং সৈব মূপেত্য নিত্য মামানবোক্তমপথেন তেন। সায়জ্যকাদি প্রতিলভাতএ

প্রাপ্যক্ত মন্ননতি তেন সাকম্॥ শ্রীবৈঞ্চৰ মতাব্বাভাস্কর।

সেই মৃক্ত পুরুষ স্বয়মা মার্গদার। শরীর থেকে বের হয়ে দেবধান পথে নিতা অযোধ্যাধামে প্রাপ্ত হওত শ্রীরামের সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য লাভ করে পরে ব্রহ্ম শ্রীরামের সহিত সম্যুক্ আনন্দ করেন।

া সাযুজ্য মানে মিশে যাওয়া নয় ? শ্রীবৈঞ্বাচার্য্যগণ বলেন সন্মিলিত ভাবে অবস্থান।

মহযুনজীতি-সযুগ তক্ত ভাবঃ মামুজ্যম্ অৰ্থা২ যোহয়ং মমতনোভাতি বিশেষোহিনিসমূদূৰে।

নিত্যোবা মম ভত্তোবা মদ্ধোগং প্রাপ্য তিষ্ঠতি ॥ হে কমলে আমার শরীরে যে বিশেষ দৃষ্ট হয় তা অনিতা অথবা আমার ভক্ত আমার যোগ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। পরাংপর বাস্কদেবাথ্য শ্রীরামস্তাঙ্গে কামপি বিশেষতাম পরাংপর বাস্কদেব নামক শ্রীরামের অঙ্গে কোন বিশেষতাকে

- মাযুজ্য বলেছেন।

  \*- "এবমপি সাযুজ্য শব্দেনাপিনাভেদঃ প্রতিপাল্যতে তস্তু শব্দক্ষাপিভেদমাত্র বাচকত্বা২ ( সংসঙ্গাত্ময়ব্যাখ্যান )
- সাযুজ্য শব্দের দ্বারা অভেদ প্রতিপাদ্ন করা হচ্ছে না সেই শব্দের ভেদুমাত্র বাচকত্ব হেতু—
  - ্ ধাহপূর্ণা সাযুজা স্থায়া, সমান্ত্রকং পরিষম্বজাতে। ত্রোব্য়ঃ পিপুনেং সাধ্তানশ্লতা অভিচাকশীতি॥ শ্রেতাশ্বতর ৪।৬।মৃস্তুক ৩।১।১।

"সর্বদা সন্মিলিত ও সমান নামধারী তুইটী পক্ষী একই
বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটী
স্থাহফল ভোগ করে, অপরটী ভক্ষণ না করিয়া দর্শন
করে"।

ইতি খেতাখতর শ্রুতো ভেদস্থল এব স্মৃক্ শন্দ— প্রয়োগাং। অথচ সহ্যুক্তঃ ইতি স্মৃজো স্মৃজোভাব সামুজ্যমিতি ভেদ বোধকজমেব তম্মান্ত্য সিদ্ধং ভবতি।

( সংসংস্থাদিতি )

খেতাখতর উপনিষদে ভেদের স্থলই স্যুক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, সহমুংক্ত সর্কাদা সংযুক্ত স্যুক্তো তার ভাব সাযুক্তা, এর দারা ভেদ বোধকত্বই সিদ্ধ হল।

সাযুদ্ধা অর্থে তাহলে একবারে জলে জলের মত মহা-কাশে ঘটাকাশের মত মিশে যাওয়া নয় ?

শ্রীবৈষ্ণব আচার্য্যগণ তাই বলেন অন্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সাযুক্ষ্যকে মিশে বলে থাকেন।

লীনতা হরি পাদাক্তে মৃক্তিরিত্যভিধীয়তে।
ইদমেবহি নিকাণং বৈক্ষবানা মসমতম্ ॥
সালোক্য সার্ফি সামীপ্য সারপ্য, মিও্যতঃ ক্রমাৎ
ভোগরূপকস্থখদমিতি মৃক্তি চতুইয়ম্ ॥

শ্রীহরে ভজিদাশুঞ্চ দার্বমৃক্তেঃ পরং মৃনেঃ।
বৈফবানামাভিমতং দারাংদারং পরাংপরম্॥
হরি চরণকমলে লীন হয়ে যাওয়ার নাম নির্বাণমৃক্তি
বৈফবাণ এ মৃক্তি চাহেন না, দালোক্য দাষ্টি দামীপ্য
দারপা ক্রমশঃ ভোগরূপ ও স্থাদায়ক এই চারি প্রকার
মৃক্তি, শ্রীহরির ভক্তি ও দাশু সমস্ত মৃক্তির দারাংদার পরাংপর ইহা বৈফবগণের অভিমত মৃক্তি।

ভক্তি ও দাস্ত মৃক্তি হা

য়ক্তিস্ত দিবিধা সাধিব শ্রুত্তা সর্ব্বসম্পতা।
নির্বাণপদ দাত্রীচ হরিভক্তি প্রদানণাং॥
হরিভক্তি সার্নপাঞ্চ মৃক্তিং বাঞ্জি বৈষ্ণবাঃ।
অত্যে নির্বাণরপাঞ্চ মৃক্তিমিচ্ছস্তি মাধবঃ॥
বন্ধবৈবর্ত প্র. থ, ২২ অধ্যায়।

শ্রুতিকথিত মুক্তি তুই প্রকার নির্ব্বাণপদদায়িনী হরিভক্তির-প্রদা বৈষ্ণবগণ হরিভক্তি স্বরূপা মুক্তি ইচ্ছা করেন অন্ত সাধু সকল নির্বাণ চান

সালোক্যং লোকপ্রাপ্তিঃ স্যাং সামীপাং তংসমীপতা। সাযুঙ্গং তং স্বরূপস্থং সাষ্টিপ্তি ব্রহ্মণোলথঃ। জীবে ব্রহ্মণি সংমীনে জন্মমৃত্যু বিবর্জ্জিতা। যা মৃক্তিঃ কথিতাঃ সভি স্তনির্ব্বানং প্রচক্ষতে॥

হেমত্রোধর্মশাল্তে

একলোক প্রাপ্তি সালোক্য সমীপে অবস্থান সামীপ্য তৎ স্বরূপে স্থিতি সাযুদ্ধ্য সাষ্টি ব্রন্দেলয় জীবের সম্যক প্রকারে ব্রহ্মলীন হওয়ার নাম নির্কাণ। মক্তিক উপনিষ্চে শ্রীরাম-চন্দ্র কৈবলা মুক্তিই পার্মার্থিকরূপিনী বলেছেন।

নামকীর্তনে সালোক্য—কাশীমরণে সারুপ্য—সদাচার পূর্বক উপাসনায় সারুপ্য। গুরু উপদেশে আমাকে ধ্যান করে—মৎসাযুজং দ্বিজঃ সম্যাগ্ভজেদ্ ভ্রমর কীটবং। সৈব সাযুজ্যমৃক্তিঃ স্থাৎ ব্রহ্মানন্দকারী শিবা।

ভ্রমর কীটের ভায় ব্রহ্মানন্দকরী সাযুজা মৃক্তি লাভ করে।

ভ্রমর কীটের ন্থায় তেলাপোক। কাঁচপোকাকে ভাবতে ভাবতে কাঁচপোক। হয়ে যায়। এইতো তাহলে সাযুজ্য মানে মিশে যাওয়া হল।

তেলাপোকাতো রইল, সে না হয় কাঁচ পোকার আকারে পরিণত হল এইকৈথবাণ সাযুজ্য মৃক্তির ব্যাখ্যা শ্রুতি সমত। কৈবলামৃক্তি—উপনিষদ পাঠের খারা হয়। রাম রহস্তে বলেছেন নামকীর্ত্তনে সচ্চিদানন্দ স্থরপ হয়। কলিসম্ভরণ বলেছেন চার প্রকার মৃক্তিই লাভ করে।



# দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ

#### উপানন্দ

তোমরা যারা ভারতব্য পত্রিকার পাঠক পাঠিকা, মর্ণুট পড়েছ, এর গ্রহজগতে গত তুই বংসরের মধ্যে একাধিক্বার জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে বলা হয়েছে, ভারতবর্গে তীত্র হৈনিক অমুপ্রবেশ ও আক্রমণ ঘটরে, আজু সে ভবিশ্বদাণী রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কলে সমগ্র ভাবত আর তার শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম সাধনা-লব্ধ অমূল্য স্বাধীনত। বিপ্র। আজ দর্দ্ধত্র বিষয়তা, গভীর উরেগ ও উৎকণ্ঠা। দৈনন্দিন জীবন যাত্রা বিভিত। যে চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদ্প্রকণে নেবার জন্মে ভারত আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, আর ভারতের প্রচেষ্টার বিশের জনমত ধীরে ধীরে চীনের স্বপক্ষে অফুকল আবহাওয়ার স্ষ্টি করতে উত্তত হয়েছে, সেই ক্রতন্ত্র বর্ণর লাল চীন মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি নিয়ে প্রচণ্ড কঞ্চার মত ম্যাকমোহন সীমারেখা পেরিয়ে আমাদের মাতৃভ্যিতে অহুপ্রবেশ করেছে আর, আমাদের পার্ঘবর্তী রাষ্ট্রপাকিস্তান তার ভভাত্রধ্যায়ী বন্ধু হয়ে আমাদের সর্পনাশের জল্মে পर्य-तहना ७ क्रमा तहना करतहा। পाकिष्टान जारन ना, এই বর্বর চৈনিক দস্থা একদিন তারও অস্তিত্ব লোপের জত্যে কিছুমাত্র কুঠা বোধ কর্বে না। চল্তি কথায় বলে-ঘুঁটে পোডে গোবর হাদে। গোবরেরও একদিন আছে।' পাকিস্তানের একনায়কত্ব আর রেণীদিন নয়-মহাকালের আদন টলেছে।

তোমর। জানে। ভারতবদ বিশ্বশান্তির বার্তাবহ— বিশক্ষি ব্ৰীন্দ্ৰনাথ এই আশাই পোষ্ণ করেছিলেন যে ভারতই দর্বপ্রথম বিশ্বকে শান্তির বাণী শোনাবে। ১৯৪৭ দালে দেশ স্বাধীন হবার পর কবির বাণীকে রূপ দেবার প্রে সকল বাধা অপুসারিত হোলো।. প্রচেষ্টায় এয়াবং ভারতবর্ষ পরিশ্রম করেছে, ভারতের শান্তির দৃত হিসাবে প্রধান-মন্ত্ৰী জ্বিত্ৰলাল নেতেক পুথিবীৰ নানা দেশে গিয়ে যে অসাণ্য সাধন করেছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরসমূজ্জল। --ভারতের অবদান বিশ্বসমাজে অমূলা। ইন্দোচী**নে শাস্তি** প্রতিষ্ঠায় ভারতের দান অসামাল্য। কোরিয়া**র ক্ষেত্রেও** শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতের বিশিষ্ট ভামকা সাফল্য-মণ্ডিত। বাদং স্মেলনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কেতে ভারতের দান অবিশ্বরণীয়। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধের ব্যাপারেও ভারত প্রম সহিষ্ণ। চীনের বিশাস্থাতকতার ভারত হতবাক।

ধনতান্থিক শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক্ শিবির বর্ত্তমান বিশ্বজগতের বুকে মন্ত্রকীড়ার উত্তত। এর পরিণতি বে ভ্যাবহ, তা উপল্দ্ধি করে, নিরপেক্ষ ভারত উভয় শিবিরকে শাস্ত ও সংযত হয়ে•মানব সভাতার অগ্রসমুনের পথ প্রশস্ত করতে অফুরোন করে আস্ভে, বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে তার আন্তরিকতা বিশ্ব-স্মাজ-ব্দিত। মিশর ও হাঙ্গেরীর ব্যাপারেও ভারতবর্গ ভাব মুর্যাদাপুর বৈশিষ্টা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেনি।

ভারত্ব অধ্যাত্মপথা, অহিংসা ও নাত্রি দেশ, প্রেম ও মৈত্রীর উদ্গাতা। এই ভাতেই আক্রমণকারী লাল চীনের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে প্রধালের উপাসক হয়েছিল। ভারতের আন্তর্কুলোই চীন একদাতিল থকে প্রেমছিল, আজ্ সেই তিব্বতকে মৃত্রু করে তিপ্রতীদের হাতে সমর্পুণ করার কথা প্রসঙ্গে ভারতের ভৃতপূর্ব রাইপতি ছাল রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন, ভারত তার ইতিহাসের কোন সম্প্রেই আন্রের এলাকা দথল করতে চায়নি অপরা প্রেই করেনি চীন তার সম্প্রসারণশল নাতি অনুসবণ করে তিবরত দথল করে এবং সেথানকার ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বন্দ করে। তিনি আরও বলেছেন থে, ভারত্ব যদি তিবলতকে মৃত্রু করে তিবর তারের হাতে ওকে সমর্পণ্ড করে, ও। হোলেও জা নাতির দিক দিয়ে ভুল হবে না।

তিব্বত আমাদেওই ছিল। আমাদের উদারতা আর দানশোগুতা বহুদ্গেই আমাদের বিপ্রতা এনেছে। ফলে বলি
রাজার মত আমাদের অবছা হরেছে। আজ লাল-চীনকে
তোমাদের পক্ষে চিনবার যথেষ্ট স্থোগ হয়েছে, তাকে
নির্মূল করবার জলো শপপ গ্রহণ কনো, অবের দাক্ষা গ্রহণ
করো, উন্নতভম অন্থ পরিচালনার উভাত হল--সে যুগ নেই,
যে একল্বোর মত বড়ো আছুল্টি কেটে বাছকী দক্ষতার
সর্বনাশ সাধন হবে। ভূগোনা কথন ও--৮ই সেন্টেধর
১৯৬২ সালকে — ভূগোনা কথন ও চৈনিক দ্যোলাকে। এই
ভূলোনা বন্ধবেশে চীনের গুপ্থাতকতার বিশিষ্ট বগর
ভূমিকা। দিনে জননী জন্মভূমির বুকে আখাত হেনেছে চীন
দক্ষ্রা। এগা বর্ধর হনদের চেয়েও বর্ধর, এবা মৃত্রর মত

মনে রেখে। সামরিক দক্ষতার মান উন্নরনের জ্ঞে স্বার আগের প্রয়োজন উন্নত্মানের অস্ত্র: একদা চেভিদ্দ খা ন্তন প্রকারের ল্পুত্রবারি ও দৃত্তম ব্লুমের মানামে তাঁর বাহিনীর ত্র্থিতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, অভি-যানে জয় লাভ করেছিলেন। মোগলধাহিনী নিয়ে বাবব দিল্লী অভিযানে কামান বাবহার করেছিলেন, তাই অদ্মা শোধ্যবীধ্য থাকা সত্ত্বও তাঁর কাছে পরাভব স্বীকার করতে হংগছিল। করাষী সামত বেয়াবের মনোভাব আজুকের দিনে পৃথিবীত কোনও দেশের সামারিক সংগঠনে নিশ্চয়ই স্বীকত হরার নয়। যুদ্ধ কর্বো, অগচ উন্নত অস্তে সজ্জিত হরার নয়। যুদ্ধ কর্বো, অগচ উন্নত অস্তে সজ্জিত হরার করা। যুদ্ধ কর্বো, অগচ উন্নত অস্তে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ কর্বোনা। তি উলাদনার অভিবাজি হোতে পারে, মহুসাতের লক্ষ্য নয়। দেশরক্ষার এটা অনুনা স্বাধীন বাই মার্থেই অভি আর্থনিক অস্থ্যে স্প্রতি স্থাকে না।

বহিংশ্যার খার আকাত ভাবতের বীব বাহিনীর হাতে দুমপুন কর্তে হবে আবৃনিক্জম উল্ভিমানের আছে, উল্ভিপারের অটোমেটিক অপের হারা স্থাজিভি হয়ে রণাঙ্গণে আমাদের বাঁপিয়ে পড়তে হবে মাতৃভূমি থেকে শজ্ব বিভাড়নের উল্লেখ্য সলে জলে অভ্যাধিক চালিয়ে পেতে হবে ফ্র আবৃনিক্তম ব্যস্থার মাজিত হয়ে তেমির। মাতৃভ্মির আশাভাকা স্থল, আজ তেমিবা হাতিয়ার গ্রহণ করেশ—অমর কবি হিজেক্সলাবের মাজ ব্লান-

`আমরা গুচাবে: মা তোর ভূঞে, মাতৃধ আমর। নহি ত মেধ,

रमवी याधाव, मावन धाताव, खर्व पादाब.

আমার দেশ।

আজ আর আলোচনার দিন নয়, অপরিণামদর্শিতা, অকাল বিল্লান্তি ও লাত আদর্শের সম্পর্কে আলোচনার সময়ও নয়— আজ একাবের গরে ভারতের বাধীনতা রক্ষাকরে, মাতৃভ্যারি সময়ন অফ্র রাথার উদ্দেশ্যে, গ্রণতারিকতাকে অপরাজের বাথার জত্যে, এক ময়ে এক পুণা নামে দেশের চেতনাকে উদ্ধৃত্য করে, এসো আমরা বীরদ্দর্পে জাতীয় পতাক। উল্লোলন করে, বর্দার চৈনিক দস্থার দত্তনর্প চ্বাকরি, শর্পার করে। তিল বিন্দু রক্ত থাকতে ভারতকে বিদেশার লোনত হতে দেবোনা। দেশে পঞ্চম বাহিনীও উচ্ছেদ করে।, সামরিকভাবে পড়ান্তনার কথা ভ্লে গিয়ে দেশ রক্ষায় ব্রতী হও—মনে দেশে, আমাদের ঘরেও শক্রর অভাব নেই—এথানে জয়চাদ, মীরজাকর এথনও আছে। এনেরও শান্তি দিতে হবে সম্চিত ভাবে — এনিকে উদাসীয় ভাব দেখালে জাতির মৃত্যু অনিবার্যা।—তোমরা অগ্নিত স্বনেশদেশী জন্মভূমির এক

একটি নক্ষত্র, আমাদের ভাগাকাশে প্রোক্তল হয়ে প্রঠা --আমাদের জয় স্থানিশিত।

তোমর। ছেনে রেখে। চীনের হমিক্ষা চিবন্তন। আজ তার দেশ ছভিক্ষের কবলে, তথু সে দিকে তার দৃষ্টি নেই, প্রস্থাপ্হরণে ব্যক্ত। সাউপেত্ন নয়। চ্রিনর ভাগা বিধাত। হয়েই সাম্বিক শক্তি কুদ্ধি করতে আরম্ভ ক প্রেন। তার উদ্দেশ প্রদেশ গ্রাস করা। প্রায় সাড়ে পুনর পৃষ্ণ বর্গ মাইল আয় • ন ছিল চানের, তারপর মাক্রিয়া, স্পোরিয়া, **ফিন্কি**য়াং তিকাত থাস কৰে তেতানিশ নুক্ষ বর্গনাইল প্রায়ে হীন নিজেকে বিজেত করেছে—কিম্বত্র ওতার ইদর প্ৰক্ষেত্ৰা। চীন চিকোল্ট হ'ল গোলাইৰ, সাহাজা-नामी। क्रिडेनिके सामनानीर- ७ रमरी घरमावीं छ अहेते। ভাই আৰু কাৰ্যার কাকে শাসাম প্ৰস্থাবিতঃ প্ৰিকেট টুত্র স্কেত্রের গ্রাশ হালাব বর্গমহিল স্থানে। ওপব (भ अल्ल सामिक्ट कडाइ ठावा । क्रिंब क्लियांव আগ্রেট লদকে এবংবে প্রায় থকে হাছা। বর্মাইল অবিকার করে। ১৮৮ বহাল শ্বিস্তরে ছিল। টালেবা লে-·艾·河南村 (16.5%) 中国国家 (200 图5) 新鲜中的 (1) कारक रूप प्रशासनात । १८४० विकास करेर है। जा এক বিয়ে সূত্ৰ পাৰ্থ আৰু তাৰ তাৰ তাৰ এক ভাৰ অৰ্থনৈ इत्न कृति एक्षिप एक्षका स्ट्रांट भारतः । भारतः वामीराकः । साध মাডাই কলে থিলে জেলা ভাব ইণিলা স্থাত ভ স্মার্ক কাস করা, জাচ ভারতের বিশ্ব জন-শৃত্তি শুধু ভাষের উচ্চেট্র বালিবরে না, গ্রমান্ত কলে ফেলে তাদেরও পিয়ে যাতবে, এজনে স্বারেই ত সম্বন্ধ, স্কলেই শ্রেষ গ্রহণ করেছে। তোমতাও ধরত নিশ্চেষ্ট থাক্রে না —তার অগ্রস্থন প্রতিহাত করে বার্ডের পরিচয় দেবে। তোমরাও সম্চিত শিক্ষা চানকে দেবে. এরপ বিশ্বাস আমার আছে। জুনহিল।

জনগণ মঙ্গল দায়ক জয়তে জয়তে ভারত ভারত ভারতি করতি জয়তে, জয়তে, জয়তে, জয়তে, জয়তে, জয়তে, জয়তে জয়

# পৃথিবার শ্রেষ্ঠ কাহিনার দার-মর্ম্ম ঃ

পুরিষ এয়েদ্শ শূলকীর অজ্ঞাত-নামা ইতালীয় **সাহিত্যিক** বচিত

# রাজা ফিলিপ আর তাঁর বন্দী গ্রীক-ক্রীতদাস

# त्रीमा छ अ

বর্তের নিদর্শন হিসাবে, বাজা কিলিপ একবার স্পেন কিলেও অবিপ্তির কাচ পেকে উপহার পেলেন---বিরাট- গড়নের আর অপক্র-স্থলন হেহালার যুব দামী একটি বোড়া। এমন অসমেন্ট ঘোড়া উপহার পেয়ে রাজা ফিলিপ ভগনি ডেকে পাঠালেন তার অধ্বালার অধিকর্তাকে—ন্তুন

ঘোড়ার গুণাগুণ বিচারের উদ্দেশ্যে। ঘোড়া দেখে রাজঅখশালার অধিকর্তা তো মহা ফাঁপরে পড়লেন এমন
অভুত ঘোড়া তিনি জীবনে চোথেই দেখেননি কথনো,
রাজ্যের কোনো পুঁ। থপতেও এর এতটুক্ হিদিশ মেলে না
—কানে, শোনা তো দূরের কথা কাজেই এ ঘোড়ার
গুণাগুণ বিচার করা তার পক্ষে অসম্ভব। নিকপার হয়ে
অখশালার অধিক্রা শেষে রাজা দিলিপকে প্রামর্শ দিলেন
—রাজ্বনদী সেই গ্রীক-পিণ্ডিতকে ডেকে গ্রেন গ্রাড়ার
গুণাগুণের বিস্থে গোজ্যবর জানতে।

রাজা কিলিপের আদেশে অবিলয়ে দরবারের প্রহরীর।
নতুন ঘোড়াটিকে সমত্তে নিয়ে গেল প্রাসাদের বাইরে বিরাট
থোলা মাঠে—আর বন্দীশালা থেকে সদর্পে টেনে এনে
হাজির করলে সেথানে রাজা আর রাজ-অমাতাদের সামনে
রাজবন্দী সেই গুণী-জানী গ্রাক-পণ্ডিতকে। বন্দী গ্রীকশুপিণ্ডিতকে দেখেই রাজা কিলিপ তাকে প্রশ্ন করলেন,
শলোকে বলে, আপনার জ্ঞান-বৃদ্ধি অগাধ লগান্ডিতোরও
স্থ্যাতি ভ্রেডি প্রচুর ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করে
দেখে, বলুন তো পণ্ডিত মুশাই, এ ঘোড়াটির দোম-গুণ
আছে কি এবং ক্রথানি।

রাজার কথ। জনে বন্দী গ্রীক পণ্ডিত কিছুক্ষন ঘোড়াটিকে বেশ ভালে।ভাবে নিরাক্ষ্য করে দেখে বললেন,

—মহারাজ, গোড়াটি দেখে তে। মনে হচ্ছে খুবুই বনেদীজাতের তবে আমার মনে হয়, ডেটিবেলায় এটিকে
ঘোড়ার চধের বদলে গাধার তথ খাইয়ে লালন কর্ষ্য

কলী গ্রীক-প্রিতের এই অস্কৃত মন্তব্য গুনেই রাজ।
ফিলিপের আদেশে তথনি দ্ত ভূটলো শেন দেশের রাজদরবারে—নতুন থোড়াটি শৈশব-অবস্থার গাব। কিল্ন থোড়া
কোন প্রাণীর ত্ব থোয়েছে তারই সঠিক খবর জানতে।
দেখান থেকে গোঁজ-খবর নিয়ে দূত ফিরে এসে রাজ।
ফিলিপকে সংবাদ জানালো—নক্ষী গ্রীক-প্রিতের কথাই
ঠিক শেশবকালে নিতান্ত-অসময়ে মার্কে হারানোর ফলে,
শেশন দেশের এই নতুন খোডাটিকে গাধার তুদ খাইয়েই
লালন করা হয়েছিল।

খবর শুনে রাজা ফিলিপ তো অবাক নকটা গ্রীক-পণ্ডিতের বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে তাঁর মনে করুণা জাগলো। পুরস্কার হিদাবে রাজা ফিলিপ হকুম দিলেন যে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের দৈনন্দিন-আহারের জন্ম রাজ-ভাগুর থেকে প্রত্যহ আধথানা করে কটি বরাদ্দ করা হবে। বন্দীর প্রতি রাজার এই দদয় করুণা দেখে রাজ্যের প্রজা-অমাত্যেরা স্বাই 'ধন্য-ধন্য' করে উঠলো।

এ ঘটনার কিছ্দিন পরে, প্রাসাদের কোষাগারে বসে রাজকীয় রত্ত-আভরণ, আর বহুমূলা মিল-মালিক্যরাদি ঘটিতে ঘটিতে রাজা ফিলিপের হঠাং মনে পড়লো সেই রাজবন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের কথা। রাজার থেয়াল কাজেই তথনি প্রহরি-মন্ত্রের পাঠিয়ে বন্দীশালা থেকে রাজ-কোষাগারে টেনে এনে হাজির করা হলো সেই বিচক্ষন গ্রীক-পণ্ডিতকে।

বন্দী গীক-পণ্ডিত সামনে এসে হাজির হতেই রাজা ফিলিপ তাকে রাজকোষের দামী দামী রঞ্জনি-মাণিক্যাদি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, বলতে পারেন প্রিতমশাই… আমার এই এত ধন রঞ্জনিশি-মাণিকের মধ্যে কোনটি ধবার সেরা অম্লা-সম্পদ্ধ বলে মনে হয় আপনার গ

সামনে তৃপীক্ষত বাজকোষের বৃত্যুলা রক্তমণি-মাণিকোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই মৃত হাসি হেসে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত বল্লেন, —এন ফরেন আপ্নার কোন্টকে স্বার সেরা বলে মনে হয়, মহারাজ গ্

এ কথার জবাবে, দামনে জড়ে। কবে রাখা রন্থরাজির মধ্যে থেকে রট্টাণ-জলজনে একটি বিচিত্র-স্কুন্দর দামী মণি-পাধর হাতে তুলে নিয়ে রাজা ফিলিপ বললেন,— মানার মতে, এইখানাই হলে। দরার দেরা স্কুন্দর আর দামী রত্ব।

রাজার মতামত ওনে বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত কৌতুহলভরে
সেরত্রেকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে
ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন তারপর সেটিকে
নিজের কানের উপর নিবিড়ভাবে চেপে ধরে একাগ্রমনে
কি যেন শুনলেন। রয়টিকে থানিকক্ষণ এমনিভাবে
পরীক্ষা করে দেখবার পর, রাজা ফিলিপের পানে তাকিয়ে
বন্দী গ্রীক-পণ্ডিত বেশ একটু চিন্তাক্ল-ভঙ্গীতে বললেন,—
মহারাজ, মনে হচ্ছে—এ রয়খানার ভিতরে কোখার যেন
জ্যান্ত একটা পোকা সেঁধিয়ে রয়েছে।

বন্দী গ্রীক্-পণ্ডিতের অভুত মস্থ্র ভূমে রাজা ফিলিপের

মনে প্রবল কোতৃহল জাগলো তিনি তথনি রাজকোষা-গারাধাক্ষকে আদেশ দিলেন,—অবিলয়ে ঐ রত্নটিকে ভেঙ্গে ট্করো করে ভাথো তরত্বের ভিতরে কোথাও কোনো পোকার সন্ধান মেলে কিনা।

রাজার আদেশে রয়টি ভেক্টে টুকরো-টুকরো করে ফেলতেই দেখা গেল যে তাব ভিতরে স্তিটি রয়েছে—বিচিত্র-আকারের ছোট্ট একটি জীবস্ত-পোক।! এ দৃশ্য দেখে রাজা ফিলিপ আর তার অমাত্য-অস্কুচরেরা স্বাই রীতিমত স্তন্তিত ! বন্দী গ্রীক-পণ্ডিতের অসামাল এই জান-বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে রাজা ফিলিপের মনে শুর যে করণার ভাব আবো বৃদ্ধি গোলো তাই নয়, বন্দীর উপর শ্রমাও জাগলো অনেক্যানি। পরম-প্রিতৃত্ত হয়ে রাজঃফিলিপ্ট তক্ম দিলেন্ত- রাজভাভার থেকে বন্দী গ্রীক পণ্ডিতের দৈনিক-আভাবের জলা এবারে আস্থান। কটির বদলে প্রভাহ যেন প্রেঃ এক্যানা কটি ববান্ধ করাহ যে।

রালার এই নত্ন বিধানের কথা গুনে রাজ-এমাতোর দল আর রাজেরে প্রজাবং স্বাট প্রশংসায় প্রস্থ<sup>\*</sup>হয়ে উঠলেং! অলগানী স্থাতে স্মাপা



চিত্ৰগুপ্ত

এবারে শোনা—বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্তময় আরো একটি মজার থেলার কথা। এটি হলে চুহকের আজব কারদাজি। অভিনব-মজার এই থেলাটি দেখানোর জন্তু যে দ্ব কলা-কৌশল আয়ত্ত করা দ্বকার, দেওলি এমন কিছু ছুঃদাধ্য-কঠিন ব্যাপার নয়—একট চেঙা করলেই, তোমরা অনায়াদেই চমকপ্রদ এই বিজ্ঞানের থেলাটি দেখিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া এ থেলা দেখানোর জন্ম সাজ-সরক্ষাম যা প্রয়োজন, দে সব জোগাড় করাও এমন কিছু শক্ত বা বায়বহুল ব্যাপার নয়—বেশীর ভাগই হলো নিতান্থই ঘরোয়া সামগ্রী, সচরাচর যা তোমাদের প্রত্যেকের সংসারেই মিলবে।

পুথি-পত্রে নজীর পাওয়া যায় যে বিজ্ঞানের এই বিচিত্র-বহজ্ময় থেলাটি দক্ষপ্রথম দাধারণের দামনে পদর্শিত হয়---বিংশ-শতানীর গোডার ঘূপে, ইউরোপের অ্যার্ডার্ডার ( Amsterdam ) শহরে অমুষ্ঠিত এক মেলার আসরে ৷ এ খেলাটি দেখে তথনকার আমলের লোকজনের। স্বাই থ্রই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন 👵 কন্ধ-বিশ্বয়ে ভারা দেখেছিলেন--ছোটু একটা বাধানো-জলাশয়ের ( pond ) ভিত্রে কোনে-রক্ম স্থতো, দ্ভি, কাঠি কিন্তা 'শ্ৰিণ' (Spring , 'মোটর' (motor) প্রভৃতি সাহিক-সাহায় - mechanical devices) না নিয়েই সক্ষণ চালক হান খবস্তাতেই লোহার তৈরী সামাল একটি খেলুনা নেকি আপুন গতিতেই দিব্যি-প্রভ্রেল জলের বকে অবিরাম চক্রাকারে ভেসে-ভেসে কেডাক্টে। এ ঘটনা দেখে ভাদের সেকালে রীতি**মত** তাক লেগে গিয়েছিল অনেকেই তথন কৌতহলী হয়ে জানতে চেয়েছিলেন--এমন আজন কাও মন্থব হলো কেমন করে ৷ আদল করেণ্ট কিন্তু খন্ত স্থল-স্থল-এজ মলে ব্যেছে--বিজ্ঞান এভিন্র-রহস্থময় তথ্য দ্বংকের বিচিত্র কার্নাজি : অর্থাই চালক-হীন : ও ষত্বিহীন সেই থেলনার নৌকাটি ছিল লোহার পাত (Iro plate) দিয়ে তৈরী এব বাধানো-চৌবাচ্চার জলের নীচে স্থকেশিলে লুকিয়ে হয়েছিল বিবাট-লয়া 'চাক্তির' ( a large horizontal Disc : উপৰ বদানে: প্ৰবল 'আকৰ্ষণা-শক্তির' একথন্ত চুম্বক ( a powerful magnet )। জুলের তলায় দর্শকদের দৃষ্টির আভালে স্থানিপুণভাবে ল্কিয়ে রাখা চৃত্বকঃ ব্দানো বিরাট এই 'চাকভিকে' অভিনব-কার্যদায় ক্রমান্ত্রে ঘোরানোর ফলেই, নীচেকার চুম্বকের 'আকর্ষণী-শক্তিতে' ( Pulling-force ) লোহার পাত দিয়ে বানানো খেলনার

নৌকাথানি চালক-হীন অবস্থাতেও অবিরাম-গতিতে বারবার চৌবাচ্চাব চারিদিকে চক্রাকারে ভেদে বেড়িয়েছে। এই ছিল দেকালের বিচিত্র-মজার বেলাটির আমল রহন্য।

তবে নিঃথরচায় বাড়ীতে বসে এমনি দরণে থেলঃ দেখানো, সাধারণ-লোকজনের প্রেফ সন্থব নয়! কারণ. এত দব দাজ-দবঙামের ব্যবস্থা কর। স্থ্র যে বিপুল ব্যয়-সাপেক ব্যাপার তাই নয়, নানা রক্ম ক্রটে পোহানোর দিক থেকেও রীতিমত অস্ক্রিধাজনক। কাজেই এত খ্রচ-পত্র আর ছভোগ-হাঙ্গানার উপদ্রে বাচিয়ে, অহা কি উপায়ে তোমর। নিজেরাই সহজে এই সরণের 'চুহকের খেল।' দেখানোর কলা কৌশল আয়ত্ত করতে পারে।, আপাতত তারই মোটামটি হদিশ দিছিছ। কিন্তু মে কথা বল্বার আগে, এ খেলটি দেখাতে হলে যে দ্ব সাজ-দ্বসাম প্রয়োজন, পোচারেট তার একটা দল দিয়ে আখি। এখাং, <sup>\*</sup>চুম্বকের আজ্ব করেম।জিব থেলা দেখানোর এল চাই--প্রবল 'আক্ষণী-শক্তির' একখণ্ড ভালে। চ্থক, জল্ভরা এনামেলের কিলা এলমিনিখামের একটি বছ গামলা বা **८७क** ि. त्मोक वामारमाव छेप्रशाहा कराक डेकरत: मनम कार्त्ते, किছ ३ विक भाषात भाषात प्राप्तक, एकार থাতুড়ী, গোটাকরেক দেশলাহকার্তি, নৌকার পাল তৈরী করার জ্ঞা থানিকট পাতলা কাষ্ড্র, সামাল একট ওচেব মঠা, একখানা বাবালে ছটা, আৰ গ্ৰহণাৰেক লগ্ৰ 37.011



সর্ভামগুলি সংগ্রহ হবার পব. দাববানে ছুবি দিয়ে কাঠের ট্কবে কেনে, উপবের ছবিতে ফেনন দেখানে রয়েছে, ঠিক তেমনি-ছাদের ক্যেক্টি ছোট ছোট নোকং

বানাও। তবে থেয়াল রেখো-ত সব নোকার কোনোট যেন ১১ টিজি মাপের চেয়ে বেশী লম্বানা হয়। নৌকা ওলি মাপ্মতো-ছাদে বানানো হলে, প্রত্যেকটি নৌকার তলায় পিছনদিকে একটি করে ১ ইঞ্জি লোহার পেরেক গেলে দাও --উপরের ছবিতে যেমন দেখতে পাচ্ছে। অবিকল তেমনি ভঙ্গাতে। এবারে প্রত্যেকটি নৌকার ভিতরকার-পাটাতনের Deck চিক মাঝামাঝি-ভাষপায় (Centre of the boat) ছবি দিয়ে কেচে ছোট একটি 'গভ' ( Hole ) রচনা কর।। এই সব 'গরে' दमारमा १८४—रमेकात 'लाल' (Sail) थांहारमात 'मध' (Sail-mast ।। নৌকার 'পাল' তৈরী করবার জ্ঞ প্রিপাটভাবে 'ত্রি-কোণ' (Triangle) ক্ষেক্টি ক্সিজের টক্রো কেটে নিয়ে সেওলির প্রান্তে গদের মাঠার প্রলেদ লাগিরে উপরের ছবির ভদ্মতে প্রভাকটি দেশলাই-কাঠির সায়ে পাকাপাকি-शास प्राप्त भाषा अवस्त्र भितानमन्त्र 'सिकाना-কার': Triangular । নোকার পান তৈনী হয়ে যাবে। এবারে দেশগার্থ কাঠিব পায়ে খাব্য এক একটি কাগজের পাল, প্রত্যেকটে নৌকাব ভিত্রকার পাচাতনের ঐ সব 'श्रुट' धर् विभिद्ध मिट्लर एकोका- 15वाँव काम एसन

একাজেব পাং গামলা বা ছেকচিব জলেব তলার এক 
টুকরে। কাঠেব উপর চুপ্কটিকে বসিয়ে, ঐ কাঠের 
টকরোব সংশ্ব চুপ্রকেব গায়েও লপা-স্ত্তাব ফাশ এটে, 
কেটকে চুবিয়ে রাজে। লপা-স্তার এই প্রাপ্তটিকে টান 
পাকে। নিজের হাতে -বাতেল্যা-স্তার এই প্রাপ্তটিকে টান 
দিয়ে সবিবে সরিয়ে জলে ছোবানো চু্দ্রকটিকে অনায়াসেই 
গামলা বা ছেকচির চাবিদিকে ঘ্রিয়ে আনা ধায়। এবারে 
স্থা বানানে! কাঠেব নৌকাগুলিকে ভাসিয়ে দাও গামলা বা ছেকচির জলে, থার সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্ততার 
প্রাপ্তভাগ টেনে জলে-ছোবা ঐ চুপ্রকটিকে ধীরে 
সীবে ঘোরাতে থাকে। জলপাত্রের ভলায় চারিদিকে। 
হাংলেই দেখবে —কোনোরকম যান্ত্রিক সাহায়া না নিয়েও 
সম্পূর্য চালক-হীন অবস্থায় জলের বুকে ভাসপ্ত পালভোলা ঐ ছোট-ছোট কাঠের নৌকাগুলি নিজে-নিজেই 
গ্রামলা বা ছেকচির চারিদিকে অবিরাম-গৃতিতে চক্রাকারে

প্রে বেড়াতে স্থক করেছে। এই হলো, 'চুম্বকের জাজন কারসাজির' থেলঃ দেখানোব সহজ সরল উপায়।

এ খেলার কলা-কৌশল তে। শিথলে এনারে নিজের হাতে-কলমে পর্থ করে ছাথে। আর নিচিত্র-মজাব এই বিজ্ঞানের রহ্তাম্য কার্মাজি দেখিখে হোমাদেব আছোঁয় বকুদের তাক লাগিয়ে দাও।

# ্ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

#### ১। ছবির হেঁয়ালী %



সেদিন খানাদের চিত্রকর-মশাইকে থবর পাঠাল্ম যে অতি-দাধারণ আর হামেশা নজরে পড়ে এমন একটি জলচর এবং স্থলচর অর্থাং উভচর-জীবের ছবি একে দেবার জন্ম। পরেরদিন ছপুরে আমাদের ফরমাদমতে চিত্রকর-মশাই যে ছবিথানি একে এনে সম্পাদকের দপ্তরে হাজির হলেন, সেথানি দেখে তো স্বাইকার চফ্ম-স্থির। কাগতের উপর আগাগোড়া তুলির এলোমেলো থামথেয়ালী হিজিবিজি-রেখা টেনে আঁকা কিস্কুত-চাদের

বিচিত্ত এক ছবি —চিত্তকব-মশাই কি যে একৈছেন, ছবি দেশে থাবে ওলিশ থেকে না এড়িক। অনেক 58। করে অনেব। কেটিই সে ছবির মধ্য বক্ষণে পারল্ম না— গণ্ড চিম্কর মশাই বাববাব বল্ছেন যে তিনি নাকি আমাদের ক্যান্য আন্ত আহি-মানারেগ আব নিতা চোমে প্রে এমন একটি জলচা এব অনুহর আলাই ট্রচর জীবেরই ছবি একে ক্রেছেন করে নিতারে আবুনিক এম কেল্ডার সামান্ত একট ইয়ালিব জাদে, তাই চিত্তকব-মশাইয়ের আকা সেই কিছুছ-ছাদের এই ছবিথানি কেলে, ডিত্তকব-মশাই যে করল্ম তোমাদের সামানে। ইয়ালিব কেলার বাকে। বাকে। বিচিত্ত-ছাদের এই ছবিথানি দেশে, ডিত্তকব্দাই যে অভি-সাধ্যাণ উভ্তর জীবিটির চেহারে। একেছেন ভাব স্থিক স্থান ধদি আদি কাব কর্ছে প্রের্ ক্রেছন ভাব স্থিক স্থান ধদি আদি কাব কর্ছে প্রের্ ক্রেছন ভাব স্থিকে জোমানা বীত্তিমত দত্ত হয়ে উঠেছে। ব্যব্দের স্থেক্ত স্থানে।

# ২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের ইচিত থাঁ**থা** %

সকলে আমাৰ নাম দিয়েছে তিন অক্ষরে, থাকতে দিয়েছে ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে। মাথা কেটে দিলেও সকলে টানটোনি কৰে আমার নিয়ে। তথন আমাকে ছাড়া যে ছনিয়া বাঁচে না । পেট কেটে দিলে বেটকু থাকে, আজ আর ভা বলা চলবে না। আর যদি ঠাটিকে কেটে কেলো, তাহলে সারা জগং আমায় নিয়ে বাক হয়ে পড়বে। বলো তে, আমি কে প

বচন : ওয়ারনাথ বন্দোপাধান্য (বালী )

91

তিন অকরে আমার নাম। আমাকে ছাড়া কোন লোকের চলে না, কিন্ধু মাফি নিশাচর জীবদের প্রম শক্ত। • . আর আমার মাথাটা কেটে ফেললে, আমি হয়ে ঘাই— • বাক্তিবিশেষ! বলাে তো ভাই, আমার নাম কি ?

तहनाः भागमधारमञ्ज तकः (क। अभव )

# গতমাসের 'ঘাঁথা আর হেঁরালির' উত্তর গ

#### >1 b+b+b+bb+bbb=>000

এই ধরণে সংখ্যা গুলিকে সাজালেই অঙ্কের হিসাব ঠিক-মতো মিলে যাবে। অঙ্কের হিসাব মেলানোর জন্ম, এসাড়াও . আরো অন্য-ধরণে সংখ্যা গুলিকে সাজানো যার।

- ২। বাতাস
- 🗩। ঘটোংকচ
- ৪। পাটালি

# প্রতমাসের চার্টি এঁ।শার স্তিক উত্তর দিয়েছে গ

পুপু ও ভূটন মুখোপাধ্যার (কলিকাতা ), পুতুল, স্বসা, হাবল ও টাবলু (হাওড়া ), দোরাংও ও বিজয়ং আচার্যা (কলিকাতা ), পুতুল মাতার্যা (কলিকাতা ), কুলু মিত্র (কলিকাতা ) দীপিকা দাশবড়ুয়া (জামশেদপুর ), সমরেশ্বর বন্দোপাধ্যার (দাসপুর, বর্দ্ধমান), বিপুল সরকার, চিত্ত ঘোষ, অমিতাত ও রণজিংক্মার মণ্ডল, স্বশীল অধিকারী, মন্ট্র চট্টোপাধ্যায়, শবং ও হরেন সরকার (পতিরাম, পশ্চিম দিনাজপুর ), ।

## গত মাসের তিনটি ঘঁণহার সঠিক উত্তর দিয়েছে গু

শুভা, সোমা, অরিন্দম, ও কল্পনা বড়ুয়া (কলিকাতা ).
কবি হালদার (কোরবা ), সতোন মুখোপাধ্যায় (ভিলাই).
পর্মান্দার রায় (বিলাধরপুর, বাকুড়া ), অন্থরাসময়, পরাসময়,
বিরাসময়, দিপ্রাধারা, স্থরাসময়, ধীরাসময় ও মণিমালা
হাজরা, (বডবড়িয়া, মেদিনীপুর ), শামস্থন্ব ও চম্পাকতী
ধর (কলিকাতা )।

# গভ মাসের হুটি ঘাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে গ

সঞ্জয় বিশ্বাস ও ম্রারী পালচৌধ্রী (ছুর্গ), বাসন্তী মিত্র (কলিকাভা), বাবলু সোম (শিবপুর), স্থব্রভ পাকড়াশী (কানপুর), স্থব্রভ, শুগমল ও কমল (কলিকাভা), বাচ্চু (কেশীয়াডী, মেদিনীপুর).

## গত মাদের একটি ঘাঁথার স্বিক উত্তর দিয়েছে %

বাপি, নৃতাম ও পিন্ট্র গ্লোপাধ্যায়। বোপাই ), বুরু ও মিঠু ওপ্ত (কলিকাতা), প্রবীরক্মার মূখোপাধ্যায় (কাঁচড়া-পাড়া), ইতি, এখুর্যা, মোহন, ও বুন্ট্র (হুগলী)।



# जलयाल्य कारिनी

(५वशर्षी) विवृद्धि



অনন্তর শৃষ্টীয় অন্তর্ম শতক থেকে দশম শত্রুমীকাল পর্য্যক্ত দ্ধান্তিরাভিয়া- অঞ্চলের অধিবাসীরা নৌ-বিদ্যার প্রসাধারণ দশ্রুতা লাভ করে উত্তর- ইউরেপ্লার নিভিন্ন বাজ্যে এবং ইওলেন্তর উপকূল- প্রদেশে বিশ্বল-বিক্রমে শ্বনে- ঘন হানাদারী- আক্রমণ চালিয়ে রীভিমত সন্ত্রাশের সৃষ্টি করেন। এঁরা মূলতঃ ছিলেন দুর্দ্ধ-নির্মান্ন বিরুদ্ধে জন্মস্থা- সন্ত্রুমান বিদ্বান বালা হতো 'ভাইকিং' (VIKING)। কাঠের কক্তম দিয়ে তৈরী এই-ধরণের প্রয়ুড়-বিরুদ্ধি রূপ- প্রস্কায়- প্রজান ভোলা বিশ্বি- ছাদের জলমানে চড়ে অবলীলাক্রমে পুরুত্ত প্রাণর পার হয়ে দ্বন্দা হত্তে এরা বেরুভেন বিদেশী-রাজ্য প্রত্না-এভিয়ানে। ইতিয়াসে সদের জলপথে অভিযানের বন্দ্র পরিচ্চা মেলে।



श्रृहें कुछ गाउं अप्राव्ध खालातम् खायतः अन्नेत्रेष्ट्र ती-लिल्ल अवने उत्तर्ण दृष्ट्र अर्थ ता खायातम् त्यत्यम् कुमती नावित्वम् विद्वत्तं वेदलम् वज्-वज् वानिज्ञज्ञी विद्वित्र अप्राद्धः प्रश्चित्वः प्रश्चित्वः विद्वाने विद्वाने विद्वाने प्रश्चितः विद्वाने प्रश्चितः विद्वाने विद्याने विद्वाने

কালক্ষমে শিক্ষা-সভ্তাত্ত্যুনৌগ্যে-বীর্য্যে, কলকুন্টি-লৈপ্পর্যুগ্র মুক্তরত হয়ে উঠে প্রাচীন মুগের স্ত্রীম-লাক্ষের অধিবামীরা প্রবল্ধ ক্ষামান্ত্রার অধ্যাত্ত্য প্রেষ্ঠ প্রাচীন মুগের স্ত্রীম-লাক্ষের অধিবামীরা প্রবল্ধ ক্ষামান্ত্রার ক্ষামান্ত্র ক্ষামান্ত্রার ক্ষামান্ত্র ক্ষামান্ত্রার ক্ষামান্ত্রার ক্ষামান্ত্র ক্ষামান্ত্রার ক্ষামান্ত্র ক্ষামান্ত্রার ক্ষামান্ত্র ক্ষামান্ত্রার ক্ষামান্ত্রার ক্ষামান্ত্রার ক্ষামান্ত্রার ক্ষামান্ত্র ক্ষামান্ত ক্ষামান্ত্র ক্ষামান্ত্র ক্ষামান্ত্র ক্



রাহমী আর সুদক্ষ-কুশনী নাবিক হিমাবে প্লাটীন মুগ থেকেই আরব দেশের অধিবাসীদের রীপ্তিমত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। সেকালে এই কাঠের তৈরী বিচিম্ন ছাঁদের পাল-তোনা ক্রতগামী জনমানে চড়ে জাঁরা দক্ষিণ- গ্রারতীয় বন্দরে ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্য আর রাজ্য-বিশ্বাবের উদ্দেশ্যে যান্তা করতেন। এ মব জনুযান অবলীনাক্রমে সাগর-পাড়ি দেবার উপযোগী ছিন। এ ধরণের জনযান আজও শ্বাবহার হয় আরব দেশে। এগুলি খুবই দ্যান্ত্রত-পঠনের জনযান



# কটকৈ চৰিশ মাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্বেই, বলেছি, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় শুধুই আমার হিতার্থী প্রতিবাসী ছিলেন না, তিনি ওথানে আমার অহাতম অভিভাবক ছিলেন। আমি প্রায়ই সকালের দিকে তাঁর কাছে যেতাম। দে সময় প্রায় তিনি নানাবিধ সাময়িক পত্রিকা পাঠ করতেন, কিংবা 'Utkal Time-' য়ের সম্পাদকীয় লিথতেন। তাঁর স্থবিস্তীর্ণ বাং-শোর একধারেই ছাপাখানা ছিল। তাঁর হাতে Writer-' cramp ব্যাধি থাকায়, তিনি সহত্র ভাবে লিথতে পারতেন না এবং লেখার অক্ষরগুলো আঁকা-বাকা জড়ানো গোছের হোত, যা অহালাকের পক্ষে পাঠ করা কষ্টকর হোলেও, তাঁর ছাপাখানার অভ্যন্ত কম্পোজিটার তা বৃথতে পারতেন।

সর্ববিষয়ে তিনি মহাপণ্ডিত লোক ছিলেন। যথনকার কথা লিথছি, তথন তাঁর বয়স, মনে হয় ৭০।৭২ বংসর।
এখন তিনি জীবিত থাকলে তাঁর বয়স একশো বিশ বংসর
হোত। কবে তিনি মারা গিয়েছেন, দে থবর জানি না।
মানব প্রকৃতি' নামে তিনি একথানা গবেষণামূলক গ্রন্থ
লিখেছিলেন। তাঁর পড়ান্তনা ও জ্ঞানের বিশালতা ও
পতীরতা তাঁর ঐ গ্রন্থানি পাঠে জানা যায়। সে সময়
ঐ বই বাজারে হ্প্রাপ্য ছিল। খুঁজে পেতে একথানা জীর্ণ
মলিন বই তিনি আমায় দিয়েছিলেন। ত্থের বিষয়, বইথানি আমার কোলকাতার বাড়ী থেকে কেউ নিয়ে গিয়ে
জ্মার আমাকে কেরং দেননি। ভালো জিনিসকে ধরে রাথা
বড় কঠিন।

কীরোদবাবুর বাংলোর বিস্তৃত হাওদার মধ্যে আরো ছুট বাংলোছিল, একট মাঝারি ও অপরট ছোট আকারের। কোলকাতা হোতে মহাত্মা ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় ঐ মাঝারি বাংলোটায় এসে মাস ছুই থাকতে বাধ্য হন। সে সময়ে তিনি চোথের অস্থথে ভুগছিলেন। ভাকারদের পরা-মর্শে কটকে চলে আসেন। তাঁর ওথানে আস্বার কয়েকটা

দিন পরেই কোন কারণে আমাকেও আমার ভাড়া করা দেই বাদাটি ছেডে দিয়ে, ঐ ছোট বাংলোটায় চলে আদতে হয়। শিবের পদতলে ভক্তের ঠাই মিল্লো। সর্বদাই তাঁর पर्मन, कथा-वार्ठा, जानाभ-जात्नाहना। भाजीयभारप्रव চোথ महा-मर्रहार वञ्चथए । बाबा बाव्हाहि थाकरा সঙ্গে তাঁর সতী সাধবী সহধ্মিণী ছিলেন। তিনিই স্বামীর পরিচর্যা থেকে আরম্ভ কোরে রাশা-বাশা ঘরের কাঙ্গ প্রভৃতি मवहे कत्रराज्य। काम विवक्ति महे, विनाम-वाह्ना নেই, ক্লান্তি নেই। একটাকা আঠারো আনা দামের মোটা শাড়ী ছাড়া আর কিছু তাঁকে কথনো পরতে দেখিনি। লক্ষী প্রতিমার হাতে কি কোন অলফার ছিল? মনে হয় যেন ছিল।—ম্যাড় মেড়ে সোনার, টোল্-থাওয়া, সাবেক প্যাটার্ণের হুগাছা দোচালাপাকের বালা। এই স্থত্তে এক-দিন শাস্ত্রীমশায়কে বলেছিলুম—"মাদে তিন চারটে টাকা **मिलिटे** এथानে একজন লোক পাওয়া যাবে, যাকে দিয়ে রানা-বানা প্রভৃতি সব কাঙ্গই হোতে পারবে।" উনি বললেন—"বেশই ত চলে যাচেচ, অনাবশ্যক আমি যদি কিছু বায় করি, তা হোলে মালীকের তবিল-তছরূপের দায়ে আমাকে পড়তে হবে, বাবা।" তারপর একটু থেমে বললেন—"তিন-চার টাকায় যে এথানে কাঞ্চ করতে আদবে, দৈ অন্য জায়গাতেও কাজ পেয়ে যাবে, কিন্তু যার কাঙ্গ পাবার উপায় নেই, এই তিন-চার টাকাতে তেমন কত লোকের সাহায্য হোতে পারবে।"

সকালে ওঁর বাংলোর বারান্দায় বোদে কথা হোত। ওঁর স্ত্রী দরজার পাশে মেজের ওপর বদে থাকতেন। এক-দিন শান্ত্রীমশাই আমাকে বললেন—"বলি—বলি কোরে বলতে পারি না, তুমি যদি আমার একটু উপকার কর।"

খ্ব আগ্রহ ভরে বলন্ম—"বল্ন, কি করতে হবে।"
"চোখের জন্তে লেখাপড়া করা এখন আমার বন্ধ;

ভাক্তারদের নিবেধ। তুমি যদি রোজ সকাল বেলার কিছুক্রণ পড়িয়ে শোনাও। তানা হোলে, আমার সময় কাটানো দায় হোয়ে উঠছে, চিন্তা করবারও কিছু পাই না।—পারবে ?"

"এ কাজ ত আমার আশীর্বাদী। কি পড়তে হবে বলুন?" উনি বললেন যে-সমস্ত বিলিতী—পত্রপত্রিক। আমার কাছে আদে, সেইগুলো থেকে কিছু কিছু পোড়ে যদি আমাকে শোনাও।"

আমি আনন্দে উৎফুল্ল হল্ম এবং পরের দিন থেকেই আমি ওঁকে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে পড়ে, শোনাত্রেলাগল্ম। পত্রিকাগুলির অধিকাংশই ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয়। আমি পড়-তুম মাত্র, তার অর্থ ও অন্তর্নিহিত ভাব কিছুই বৃ্মতুম না। এইভাবেই দিন চললো; আমি একথানা চেয়ারে বোসে পড়ে যাই, উনি একথানা বেতের আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বোসে নিবিষ্টমনে শোনেন। সামনে কিছু দ্রবর্তী মহানদীর পরপারে যতদ্র দৃষ্টি যায়, ধ্দর উষর ভূমি ধৃ ধ্ করচে—তারপর একস্থানে ওপর থেকে আকাশ অর্ধচন্দ্রার নেমে এসে তাকে আট্কে ফেলেচে।

এথানে বলা আবশ্রক, শাস্ত্রী মহাশয়কে সেই আমার বিতীয়বার দর্শন। আমার বাল্য কিশোর কালের ঘটনাবলী সমন্বিত 'জীবনের জলছবি' তে 'ওর সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনের কথা লিখিত হোয়েছে। এথানে সংক্ষেপে সে কথা লেখা যেতে পারে। তথন আমার কিশোর বয়স, স্বতরাং ঐ সময়ের ১৪।১৫ বছর আগের কথা। ছোটদের মাসিক 'ম্কুলে' সে সময় একটা গল্প প্রতিযোগিতায় আমার গল্প প্রথম হয়। জীবনে, সেই পাঠ্যাবস্থায় ঐটিই আমার থথম গল্প-লেখা। প্রথম হওয়ার প্রস্থারটি সেদিন ওর হাতে থেকেই আমি পেয়েছিলাম। সেদিন প্রস্থার দিতে গিয়ে, উনি আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন—"খাসা গল্প লিখেচ, বড় হয়ে তৃমি একজন বড়ো লেখক হবে।"

পনর বছর পূর্বের ওর সেই কথা উথাপন কোরে একদিন বল্লাম—"আপনার আলীবাদ যে—ফলল না। বড় লেথক দ্রের কথা একটা পুঁচকে ছোট লেথকও ত হোতে পারল্ম না।" উনি বললেন—"এখনো ত তুমি ছেলেমাকুষ, বড়ো হওয়া ত পালিয়ে যায় নি।"

এথানে উলেথ করা দরকার যে, কিশোর বহুসে আক্সিক ভাবে এ গল্পতি সেথার পুর, আমার চলিশ বছর বয়দে—আমি সর্বপ্রথম বাণীর মন্দিরে প্রবেশ কোরে আমার দীন অর্থ্য দাজাতে স্থক করেছিলাম।

সকাল-সন্ধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের পবিত্র ও মহান সতে আমার দিন কেটে যেতে লাগলো। আমার কার্টি ছেলেটিকে উনি বড় ভালবাসতেন। মাস হুই পরে ধং তিনি কোলকাতায় ফিরে গেলেন, বলে গেলেন—"চিটি দিয়ো, আর থোকার কথা লিখো।"

কটক থেকে গিয়ে তিনি ভবানীপুর ল্যান্সডাউন রোডের এক বাড়ীতে থাকেন। আমি মাঝে মাঝেই সেথানে তাঁকে চিঠি দিতাম, আর তাঁর চিঠি পেতাম। একথানা চিঠিতে আমি লিথেছিলাম, থোকার হুটো দাঁত বেরিয়েচে। উনি লিথলেন—"তাকে দেখবার আমার বড্ড ইচ্ছে করচে; তু দাতের হাদি, আমি বড়ো ভালবাদি।"

উনবিংশ শতাদীতে বাঙ্গলায় যে-সব শক্তিধর ও মনীধী জয়েছিলেন, দেশ ও সমাজের বিভিন্ন দিকে তাঁরা এক একজন ছিলেন—দিকপাল। বর্তমানকালে, কই দেশধরণের লোক ত আর দেখা যাছে না।

# রামমুভির সার্কাস

কটকে রামম্তির দাকাদের দল এলো। আমাদেরই

ক দিকে দাকাদের প্রকাণ্ড তাঁবু পড়লো। নানারকম
থলা ছাড়া, চলন্ত মোটর গাড়ী পেছন থেকে রামম্তির
টেনে রাখা, ব্কের উপর এথ মন ওজনের পাথর রেখে,
প্রকাণ্ড হাতুড়ীর আঘাত মেরে তা ভেঙ্গে কেলা; আরো
আনেক কিছু। রোজই খুব লোক হোতে লাগলো।
আমিও প্রায় রোজই যাই,—অবারিত দ্বার; টিকিট কিনে
আমাকে চ্কতে হয় না। এর কারণ হোল, আমাদের
কালীঘাটেরই কয়েকজন থেলোয়াড় ঐ সময় রামম্তির
দলে ছিল। তারা সব আমারই বয়দী—নেডু, কালাটাদ;
গোরা, অতুল প্রভৃতি। ওদের মধ্যে কেউ-কেউ অফুকুল
মিল্রিরের আকড়ায়, কেউ-কেউ অমর-কেইদা'র আকড়ায়
থেলতো। কনে গে ওরা কালীঘাট থেকে চলে গিয়ে
রামম্তির দলে গোগ-দেয়, তা আমার জানা ছিল না।

ষে ক'দিন ওথানে রামমৃতির দার্কাদ-দল ছিল দে

ক'দিন প্রায় রোজই আমি গিয়ে দেখে আসতাম। ওখানে আমার আদর-থাতির দেখে সকলে মনে ভাবতো, আমি যেন ওদের ভেতরেরই লোক।

একদিন থেলা দেথবার সময় এক কাণ্ড ঘটলো। তারের ওপর খেলা দেখানো হচ্চিলো। উচুতে খাটানো তারের **ওপর হেঁটে যাতায়াত করা, চেয়ারের পায়া তারের ওপর** রেখে তার ওপর বদা, সেই অবস্থায় ৪।৫টা কাঠের বল নিমে হ'হাতে অভুতভাবে লোফা-লুফি করা প্রভৃতি অনেক-কিছ। থেলাটা দেখাচ্ছিল আমাদেরই পাড়ার কালাচাঁদ মুকুজ্যে। অত উচ্তে, একগাছা সরু তারের ওপর বোমে, দাড়িয়ে, হেলে, হুলে, নেচে কত কি কাও করতে লাগলো। আমরা তন্ময় হোরে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। এক অসতর্ক মুহূর্তে--কালাচাঁদ ভারের ওপর থেকে পড়ে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সংজ্ঞা-হীন। হঠাং পড়ে গেলে কোন আঘাত না লাগে দে জন্যে অবশ্য ব্যবস্থাও ছিল। একথণ্ড মজবুত বস্ত্রের চার কোণার চারটে খুঁট ধোরে চারজন ওপরে কালাচাঁদের গতি অনুসারে, নীচে ঘোরা-কেরা করছিল—যাতে পড়ে গেলে তারি ওপর পড়ে এবং কোন আঘাত না লাগে। তা সত্তেও কালাচাঁদের আঘাত লাগলো এবং অজ্ঞান হোয়ে গেল। সমস্ত দর্শক এই ব্যাপার দেখে ভীত চকিত হোয়ে পড়লো। আমি কাঠের বেড়া ডিঙ্গিয়ে একেবারে ওঁদের তাঁবুর ভেতর চলে গেলুম।

গিয়ে দেখল্ম, কালাচাঁদের সংজ্ঞাশৃত্য দেইটা রামমৃতি কোলে কোরে বদেচেন, আর জোরে-জোরে তার কানের মধ্যে একটানা ফুঁ দিয়ে যাচেনে। আমি বল্পম—"একজন ছাক্তারকে ডেকে আনলে হয় না ?" উনি বললেন—"তাতে সময় নষ্ট হবে, অথচ ফল ভালো হবে না।" কোনো ছয়ের কারণ নেই। তিনি ছই কানের ছেদাতে অনবরত ক রকম ফুঁ দিয়ে যেতে লাগলেন, আর কানের কাছে ম্থ রেথে ডাকতে লাগলেন—"কালাটাদ !" মিনিট চার-পাঁচ পরে, এই ডাকের উত্তরে কালাটাদ কীণ স্বরে সাড়া দিলৈ—'আঁ।!' রাসমৃতি বললেন—"কোন ভয় নেই আর।" তথন ত্থের সঙ্গে একটু রাণ্ডী মিশিয়ে তিনি চাম্চে দিয়ে একটু একটু কোরে ওকে খাওয়াতে লাগলেন! দেদিন খেলা আবার স্কল হোল বটে, কিন্তু রোজকার মত

তেমন আর জমলোনা। দর্শকদের মধ্যে একটা চাঞ্ল্য ও থেলোয়াড়দের মধ্যে একটা অস্থ্র মনোভাব—দেদিন দারা তাঁবুর ভেতর থম্-থম্ করতে লাগলো।

বুকের ওপর ৪া৫ মণ ওজনের পাথর রেখে, তুজন শক্তিশালী লোকের দমা-দম হাতৃড়ীর আঘাতে তা ভেঙ্গে ফেলা, ঐ সময়ের পর থেকে অনেক স্থলেই দেখানো হয়, কিন্তু রামমূর্তির আগে কোথাও কেউ এ রকম কোরেছিলেন কি না, তা আমার জানা নেই। রাম-মূর্তির বুকথানা বিশাল। তিনি আদরে প্রবেশ কোরে, দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে, মধাস্থানে চিং হোয়ে শুয়ে পড়তেন ৷ তথন তাঁর বুকের ওপর একটা তুলাভরা বালিদ রাথা হোত। চারজন শক্তিশালী লোক দেই ভারি পাথরথানা ধর্ব-ধরি কোরে এনে তাঁর বুকের ওপর সম্বর্পণে চাপিয়ে দিতেন। তারপর অপেক্ষাকৃত এক খানা ছোট পাথর তার ওপর রাখা হোত। তথন তার তুপাশে ত'জন প্রকাও হাতুড়ী দারা প্র্যায়ক্রমে দুমা-দুম আঘাত কোরে যেতেন সেই ভোট আকারের পাথরটার ওপর। বুকের ওপর প্রচণ্ড বিক্রমে সেই আখাতের পর আঘাত দেখে আমরা সহস্ত হোয়ে উঠতুম। আমাদের বুক কেঁপে উঠতো। এরপ ৮।১০ বার আঘাতের পর পাণরখানা যথন তুখানা হোয়ে ভেঙ্গে যেত, তখন রাম-মুর্ভি বুকের একটা কাঁকানী দিয়ে বুকের পাথরখানা পাশে ফেলে দিতেন। তারপর দাড়িয়ে উঠে আবার সকলকে অভিবাদন জানিয়ে ভেতরে চলে থেতেন<sup>া</sup> সঙ্গে শঙ্গে আমাদেরও ভয়-বিহ্বল বুকের কাপন থেমে যেত।

একদিন খেলা শেষ খোলে, আমি ওঁদের তাবুর ভেতর গিয়ে, একথা-ওকথার পর ওঁকে জিজ্ঞাদা করলুম— "আপনি রোজ কি থান ?" উনি একটু হেসে বললেন— "আমি নিরামিষানী; কি খাই এদের জিজ্ঞাদা করুন।" গোরা আমার পাশে বসেছিল, দে বললে—"হবেলা ছটি ভাত থান, আর দামান্ত কিছু তরি-তরকারী; তার সঙ্গেইম্লীর ঝোল"— অর্থাং তেঁতুলের ঝোল। শুনে আশ্চর্গ হলুম। পরে অতুল আমায় চুপি-চুপি বললে—"উনি রোজ যোগ করেন, প্রাণায়াম করেন। বুকে পাথর ভাঙ্গার দময় উনি শাস-রুদ্ধ কোরে থাকেন। দে সময় হঠাং যদি শাস কেলেন, তথনি মৃত্য়।" এসব অসাধারণ ব্যাপার

া থৌগিক জিয়ার কলেই হয়, তা শুনেচি। হঠ্ যোগ।
হঠ্ যোগের দারা সাধারণের পক্ষে যা করা কঠিন সে
একম অনেক অসম্ভব কাজ করতে পারা যায়। এমন
কি দীর্ঘদিন ধরে কোন কোন যোগী শাস-প্রশাসহীন
অবস্থায় মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত হোয়ে যোগের অদ্ভত
এশ্বর্য সকলকে দেখিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে অ্লাল্ডের মধ্যে
হরিদাসসাধ্র কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। যোগজিয়ার দারা অপরের সভ্যোম্ত দেহে যে তারা প্রশে
করতে পারতেন, জগদগুরু শঙ্করাচার্যের কাহিনী থেকে তা
আমরা জানতে পারি।

ভারতের ম্নি-ঋষিরাই সর্বপ্রথমে উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ধল বর্তিকা জ্ঞালেন এবং দে আলোক পৃথিবীর দিকে দিকে বিকীর্ণ করেন। বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞান, বিজ্ঞান এখনো সেরূপ গভীরে পৌছাতে পারেনি। মান্ত্র তার বহুম্থী মনকে কেন্দ্রীভূত কোরে, দেই অবস্থায় অনেক অসাধ্য সাধ্নও করতে পারে। বর্তমান ইয়োরোপ-আমে-রিকায় এই ধরণের ইচ্ছাশক্তিকে (will power) স্বীকৃতি দেওয়া হয়েচে।

আমাদের সেরেস্তার যে ক'জন বরকন্দাজ ছিল, তাদের ওপরে ছিল এক জন হেড্বরকন্দাজ; তাকে সকলে 'জ্যাদার' বলতো। জমাদার লোকটি দেখতে শুনতে যেমন ভালো ছিল, তার স্বভাব-চরিত্র, আবার ব্যবহারও ভালে। ছিল। অন্য বরকন্দাজদের মত দে চপল প্রকৃতির হান্ধা মান্ত্য ছিল না। বেশ গন্তীর অথচ মিশুক প্রকৃতির লোক ছিল। তার বেশ সাহস ও ছিল। জানতো-শুন্তোও অনেক। শিকার বিষয়েও তার কিছু জ্ঞান ছিল। একদিন সে আমাদের বললে যে, মহানদীতে অসংখ্য কুমীরের আড্ডা। এ কথা ওঁনে আমি চমকে উঠে বললুম—"মহানদীতে কুমীর! কত লোক রোজ মহানদীতে স্নান করে, আমিও করি, কিন্তু মহানদীতে কুমীর আছে, একথা ত কারুর মূথে শোনা যায় না ?" জমাদার বললে-- "এ দিকে কুমীর আদে না, উজানে গেলে দেখা যায়—কত কুমীর! একদিন নোকো কোরে আপনাকে উজানে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবো।" সেই কথা মত একদিন আমাদের আট-দশজনকে নিয়ে একথানা নৌকে! ভাড়া কোরে জ্মাদার উজান বেয়ে নিয়ে গেল। সহরাঞ্ল ছাড়িয়ে প্রায় মাইল-তুই পথ আমরা নৌকোযোগে গেলাম। 

ত্ব' তীরে কোথায় লোকাল্য নেই। নির্জন, নিস্তর ।
কোন মাছ্যেরই দেখানে পা পড়ে না। শাতকাল। মন্দগতিতে মহানদী সমুদ্রাভিম্থে চলেছে—তার ভেতরকার
সেই মন্দগতি বাইরে থেকে কিছু জানাও যায় না। মাঝে
মাঝে নদীগভে ত্'একটা বালির চড়া মাথা জাগিয়ে
তুপুরের স্থাকরে চিক্ চিক্ করচে। একজায়গায় জমাদার
বললে—"এ দেখুন, এ-সেই চড়াটার দিকে চেয়ে দেখুন,
কতো কুমীর চড়ার ওপর শুয়ে বোদ পোয়াচে ।"

তাই ত বটে! দেখা গেল, সামনের দিকে একটু দ্রে একটা চড়ায় আট-দশটা কুমীর গুয়ে আছে। আমরা ক্রমশঃ একটা চড়ায় আট-দশটা কুমীর গুয়ে আছে। আমরা ক্রমশঃ একটু কাছে যেতেই, নৌকোর শব্দ পেয়ে, তারা ঝপ্-ঝপ্ কোরে নদীর মধ্যে পোড়ে অদুশ্য হোয়ে গেল। আমবার সময় জমাদার একটা দো-নলা বন্দুক সঙ্গে এনেছিল। আমরা চড়াটাকে বাঁ দিকে রেথে ভান দিক ঘেঁদে আরো কিছু অগ্রসর হলুম। এক জায়গায় একটা পরিদ্ধার পাড়ের ওপর আমরা নৌকা গেকে নামলুম। পেছনে ত্'দশটা বড় বড় গাছ, আশে-পাশে ত্'চারটে ঝোপ-ঝাড়। স্থানটা মনোরম। জমাদারকে জিজ্ঞানা করলুম— জলে ত দেখলুম কুমীর। ভাঙ্গায় কিছু আছে নাকি প্

"না, বাথের ভয় নেই।"

আমাদের ভেতর একজন বললে "ভরসাও নেই। থাকা অসম্বন্য।"

স্থানটার পরিবেশ দেখে আমাদের একট্ ভয়-ভয় করতে লাগলো। শীতের বেলায় অপরাষ্ট্রের ছারাও পড়ে আসছিল। ফিরতেও হবে অনেকটা পথ। স্থতরাং আমরা ওথানে আর না দাঁড়িয়ে নৌকায় উঠে এলাম এবং ফেরবার পথে ফিরলাম।

মাস-তৃই পরে, আমাদের ঐ জমাদার সহস্কে একটা তৃঃখজনক ব্যাপার ঘটলো। আমাদের বাংলোর হন্দার মধ্যে অফিস ঘরওলোর পেছনে একটা পুকুর ছিল। দেদিন চৈত্রের এক অপরাহন। জমাদার নিত্যকার মত ঐ সময়ে ঐ পুকুরে মুখহাত পুতে গিয়েছিল। কিন্তু পুকুর পাড়ে হঠাং ভয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হোয়ে পড়ে। ডাক্রার ডাকা হোল, কিন্তু জমাদারের জ্ঞান আর ফিরে এল না; তার দেহ অসাড় এবং ঠাঙা হোয়ে

গেল। ভাক্তার বলে গেলেন—কলের।—ভাই কলেরা। এর আগে ভাই কলেরা নামটা কথনো শুনি নি, সেই প্রথম শুনলাম।

বাঙ্গা দেশের একজন মামুষের পক্ষে ৯০।৯৫ বছর বয়দ খুবই দীর্ঘ বটে, কিন্তু ৮০।৮১ বছরটাও কি কম ? এ বয়দে পেছনের দিকে ফিরে তাকালে, গোড়ার দিকের বড় একটা কিছু স্বস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না। সেই ছেলে-বেলা, সেই কিশোর বেলা-- ওঃ! সে-সব কতদিন হোয়ে গেল। কত দিনের কথা। সে কি —সবই অম্পষ্ট, সবই ঘোলাটে। কত ঘটনা কত রকমারি অবস্থা, কত স্থান, মাত্রয—কত কি! জীবন কত জায়গায় কত বাঁক ঘুরেচে, কত কাণ্ডকারথানা তার সামনে ঘটেচে, কত নিকট দুর হয়ে গেছে—কত দূর নিকটে এসেচে। স্থৃতির ছাপে কত কথা ক্রমেই যেন অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হোয়ে আসচে। মনে হয়, এ সব কি জীবনে কথনো ঘটেছিল দ নিজের মনের ওপর সন্দেহ জাগে। বহুদিনের সেইসব শ্বৃতি এখন যেন লুকোচুরি খেলে। এখন দেই বছদিনের ওপার থেকে, তারা যথন আমার উদ্দেশ্যে টু দিয়ে ওঠে, তথন সেই দিকে চেয়ে কেমন-যেন সব গোলমাল হোয়ে यात्र , या तनथि, यात्क तनथि, मत्न मत्नव रत्न-ठिक छ, ঠিক ত থ এটা কিন্তু স্বাস্থাহীনতা নয়, এটা স্থতির ওপর বহু ঘটনার অতিরিক্ত চাপের ফল কিনা বলতে পারি না ৷

রাশিয়া, বুলগেরিয়ার কথা আলাদা। কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা দেশের লোক সবাই ৮০।৮১ বছর পর্যন্ত না বাঁচলেও আনেকেই বাঁচে। কিন্তু এই বাঁচার মধ্যে একট় তফাং আছে। একজনের এই সময়টা হয়ত কেটে এসেচে সীমাবদ্ধ, অল্প ওর স্থান, কাজ ও ঘটনাবলীর মধ্যে—আর একজনের কেটেচে, বহু স্থান কাজ ও ঘটনার মধ্যে। স্তরাং শেষোক্তের স্থাতি ভাগুারে চাপ পড়ে বেশী এবং তার ফলে এ ধরণের গোল্যোগ ঘটে।

কবে, কি কারণে শ্রীযুত ক্ষীরোদ বাবু বাংলো ছেড়ে দিয়ে আবার আমার আগের বাদার পাশে প্রকাশ-মা'র বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে থাকলুম, আর আমার দেই 'হরোয়াল' পাথীটা কোন্ বাসায় থকেতে, থাচা থেকে বেরিয়ে উডে চলে যায়, ভার কিছুই ঠিক-ঠিক মনে পড়ে না। ভর্ব পাথীটার সম্বন্ধে এইটুকুই মনে পড়ে যে, ওর পালিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেছিলেন—"অন্ত দিনের মত থাবার দিয়ে ওর দরজাটা বন্ধ করতে ভূলে গিয়েছিলাম, আর তথনি 'জঙ্গলী' উড়ে চলে যায়।" আমার স্ত্রী ওকে 'জঙ্গলী'—বলে ডাকতেন। যাই হোক, ভাবলুম—বনের পাথী বনে উড়ে গেল। বলী-জীবনের পর মৃক্ত অবস্থা, এ যেন মৃতের পক্ষেনব-জীবন পাওয়া—যদি প্রকৃতির সেই বন প্রকৃত বনের মতই থাকে।

ত্'একটা বিশেষ শ্রেণীর রোগ উড়িন্থায় বড্ড বেশী।
এথানকার জল দোষের জন্যে পদ-স্ফীতি, কোষ-বৃদ্ধি
প্রভৃতি রোগ ও রোগীর সংখ্যা অত্যস্ত অধিক। বন্ধীবাজারে এম. এল. সাহা এণ্ড সন্সের একখানা দোকান
ছিল। আমি মাঝে মাঝে সময় পেলেই বিকেলের দিকে
ওথানে গিয়ে বসতুম। রাস্তায় নানারকম লোক চলাচল
দেখতুম। একদিন ভাবলুম, কতলোকের পদ-স্ফীতি
রোগ (শ্লীপদ), বোসে বোসে গুণবো। গুণতে স্থার করলুম।পথিকদের পায়ের দিকে চাই আর গুণতে থাকি।
আধ ঘনটার মধ্যে আমি এই রোগের অধিকারী পেলুম—
বারো জন।

হঠাৎ আমার খান্ডড়ী-মাতার পায়ের পাতার ওপরে একটা ফোঁড়া হোল। বড়ো হোল, লাল হোল, পাকলো, বন্ধা হোল, লাল হোল, পাকলো, বন্ধা হোতে লাগলো, কিন্তু ফাটলো না। অগত্যা 'কটক মেডিক্যাল স্ক্লো'র অধ্যাপক, কটকের নাম করা ডাক্তার দেবেনবাবুকে আনতে হোল। তিনি এসে ফোঁড়াটা কেটে দিলেন। ফী দিল্ম; তিনি তা নিয়ে, থোকার কচি হাতে গুঁজে দিয়ে গেলেন। আমি বলল্ম—"এটা কিরকম হোল দ" উনি বললেন—"ভাগনেকে শুধু হাতে দেখতে নেই"—বোলে অল্প-অল্প হাসতে লাগলেন।

এখানে বলা দরকার যে সেই ঘণ্টা-খানেক সময়ের
মধ্যেই রোগিণী আর ডাক্তারের মধ্যে অনেক কথা-বার্তা
পরিচয়াদি হোয়ে যাবার পর জানা গেল যে, ওঁদের পৈতৃক
দেশ—বর্ধমান জেলার পাশা-পাশি ঘটি গ্রামে ৷ আমার
শুশ্রমাতা সেইদিন থেকেই দেবেন বাবুর মা হোরে

্গলেন, আমার জী হোলেন ওর ভগ্নী। শ্রীযুত শিবনাগ শাস্ত্রী মশায়ের পর, দেখলাম ভাক্তার দেবেক্সবারুর মধ্যেও ্দ্বতা ও মাহ্য এক হোয়ে গেছে। যথন যেটুকু জায়গায় এরা থাকেন, সেটুকু জায়গা তথন স্বর্গ হোয়ে যায়।

এমন সময় এমন একটা সামাত্ত এবং কৃত্র বাপোর ঘ্টলো, যাতে আমার মনের মধ্যে একটা চমক লাগলো। ठिक अंटे धतर्गत हमक, जामात्र जागी वहरतत जीवरनत मर्सा भरत जारता करमकवात रलर्गित এवः रम मरवत या' মৃল কারণ, তা আমার দারাজীবনকে ধল, দার্থক ও আনন্দময় কোরে রেখেচে। কিন্তু সে সব কথা আমি वनए भावता ना, व्यर्धाः वन्तता ना । अर्थ मित्नव मि ছোট্ট ঘটনার কথাটা বলি-

অপরাহ বেলা। বক্সীবাজারে এম এল **দা**'র দোকানের দিকে যাব বলে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু যেতে ভালো লাগলো না, থানিকটা গিয়েই ফিরে এলুম। ভালো না-লাগার কারণ, মাথা ধরেছিলো। গত ৪।৫ দিন ধোরে রোক্সই এই সময়টায় মাথা ধরছিলো। বাদার কাছাকাছি এদে দেখলুম, রাস্তার ধারের একটা গাছের তলায় একজন প্রোচ বয়দের লোক বদে আছেন। তাঁর পরণে সাদ। রংয়ের সাধারণ একথণ্ড বস্ত্র, কোমর থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত জড়ানো, গলায় উত্তরীয়র মত ঐ রকম আর এক থণ্ড বন্ধ তু'কাঁধের ওপর দিয়ে তু' পাশে ঝুলচে। আমি তাঁর শামনে দিয়ে আসতেই, তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন— "তুমি **এখানে** কোন বাড়ীতে থাক বাবা ?" আমি তাঁর খুব কাছে সরে এসে বল শুম-"এই গলির ভেতর, ত্থানা বাড়ীর পরে।"

"ষেতে-ষেতে ফিরে এলে কেন? শরীরটা ভালো লাগচে না বোধ হয় ?"

"হ্যা, বড্ড মাথা ধরেচে।"

• এক্টুখানি হেসে ডিনি বললেন—"ও কিছু নয়, সেরে শাবে এখন।"

"আঞ্চ ক'দিন ধোরে ঠিক এই সময়টাতেই ধরচে: কিছুই ভালো লাগে না।"

আশে-পাশে পড়েছিল। তারি এক টুকরো তুলে নিয়ে উনি বললেন-"বোদো দেখি এথানে।"

বসলুম। তিনি সেই একরত্তি কাঠিটুকু আমার কপালে ত্'চারবার বুলিয়ে দিলেন ; বললেন---"দেরে যাবে এথন।" দেরেই গেল। আশ্চর্মভাবে সেরে গেল। কাঠিটা বোলাবার দঙ্গে-সঙ্গেই মনে হোল, মাথা থেকে তু'মণ ওঙ্গনের একটা বোঝা যেন নামিয়ে নেওয়া হোচেচ। তার-পর ৩।৪ মিনিটের মধ্যে মাথা একেবারে হাল্কা। একট্ আগে যে অসহ যন্ত্রণাদায়ক মাথা ধরেছিল এবং ৩া৪ দিন যাবংই ধরে আসচে, সে কথা যেন আর মনেই হোল না।

ঐ সময়ের পর থেকে পচিশ বছরের মধ্যে আর একটি . দিনও আমার মাথা ধরে নি। ২৪ বছর পরে যথন আবার একদিন মাথা ধরলো, তথন আমি সাহিত্য পথের একজন নগণা পথিক, গল্প, উপ্যাস, কবিতা, এটা-ওটা লিখি: উপত্যাস-সমাট শরৎচক্রের সঙ্গে খুব ভাব-সাব; তিনি আমায় খুব ভালোবাদেন, আমিও তাঁকে খুব ভালোবাসি; ত্ব'জনে থাকি থুব কাছাকাছি-অখিনী দত্ত রোভ, আর দত্যেন দত্ত রোড। বিকেলের দিকে রোজই হু'জনে বেড়াতে যাই। দেদিন গিয়ে আমি বললুম—"আজ আর विकारिक योदिन ना । जान नागरिक ना, विष्क भाषा धरतरिक ।"

উনি বললেন—"মাথা ধরেচে ? ওটা আবার একটা একটা রোগ নাকি ? ও কিছু নয়।"

২৫ বছর আগেকার কথা মনের মধ্যে ভেষে উঠলো, জিজ্ঞাদা করলুম—"কোন কাঠি-টাঠি আছে নাকি ?

"কি বলচো ?"

কথাটা চেপে দিয়ে বললুম—"বল্চি, কোন উপায় আছে ?"

"আছেই ত"—বলে তিনি পাশের তাকের 'জেনা-প্রিনে'র শিশি থেকে একটা ট্যাবলেট্ বার কোরে আমার शास्त्र वनानन-"(थार कारना। के कुँरजा (थारक জল গড়িয়ে নাও।"

क्रम गिष्टिय निनाम ; हैगारित है है। अ तथर सम्मनाम । মিনিট ১০।১২ পরে মাথা ধরা ছেড়ে গেল। কিছ তার প্রদিন আবার ঐ সময় মাথা ধরলো! দেদিনও শরংবাবু এकটা ট্যাবলেট থেতে বললেন, থেলাম। কিন্তু মনে-মনে গাছ-ভলার সক্ষ-সক্ষ ভক্নো কাঠি-কৃঠি ছ' পাচটা ভাবলাম। রোজ রোজ এই রকম 'য়াস্পিরিন' থাওয়া

ত ভালো নয়। শরংবারকে একণা বলতে তিনি বললেন
"তাতে কি ! বোগ হোলে ওর্ব থাবে না ? আমার ত
বারো মাদই মাথাধরা লেগে আছে।" দেটা আমি
জান্তুম, মাথা ধরলেই তিনি 'জেনাম্পিরিন' বা 'কেয়িয়্যাদিপিরিনে'র ট্যাবলেট থেতেন। এইদর ট্যাবলেটের
শিশি তাঁর এথানে-ওথানে দব জায়গাতেই থাকতো—
শোবার ঘরের তাকে; বদবার ঘরের টিপয়ের ওপর, বাথকমের কল্পীতে, গাড়ীতে লাগানো জালের থলিটার মধ্যে,
জামার পকেটে। কথায় কথা বেড়ে যাছেছ; স্থতরাং
একগার এইথানেই শেষ করি। তবে এটুক্ বলে রাথি ধে,
এর পর আর আমার কথনো মাথা ধরে নি। পঞ্চাশ বছর
আগে, ঘিনি একট্করো শুকনো কাঠি বুলিয়ে মাথাপরা সারিয়ে দিয়েছিলেন, চোথ বুজিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাব
করলে, মাথাধরা কোন ছার, কোনো-ধরাই আর ধরতে
পারে না।

হঠাং একদিন অসময়ে অর্থাং তুপুর বেলায় বাসায় আসতে হোয়েছিল। এসে দেখলুম, শ্রীযুক্ত দেবেক্রবারু আমার ঘরের মধ্যে বোদে—আমার ধশ্রমাতার সঙ্গে গল্প-গাছা করচেন। ভয় হোল, হঠাং কারো অস্ত্র্থ বিস্তৃথ হোয়েচেনা কি ? কিন্তু তা নয়।

আমার বাদার বিপরীত দিকে, বাঁকের ওপর এক রাজার বাংলো। কোন্ রাজার, দেটা এতদিনে ঠিক মামার মারণে—আদচে না। বােধ হয় 'ঢেঁকানল'য়ের রাজার। দে সময় উড়িয়ায় নরিদংগড়, কেওনঝার, কণিকা, আউল, মায়রভঞ্জ, দশপলা, বারহান্পুর প্রভৃতি যেও৬টা ফিউডেটারী এটেট বা করদরাজা (যাকে 'ছত্তিশ গড়' বলা হোত ) ছিল, ঢেঁকানল তাদের অয়তম। দেবেক্রবাবুর মথে শুনলাম রাজা কটকে এদেচেন এবং তাঁর কলেরা হোয়েচে। দেবেনবাবুর চিকিৎসাধীনেই তিনি আছেন। দেবেনবাবু বল্তে লাগলেন—"এদের চিকিৎসা করা যে কি মৃশ্কিল, তা আর কি বলবাে। স্থালাইন ইনজেকশান্ কিছুতেই দেওয়া চলবে না—থাবার ওয়ধে যতটা মা হয়, কোড়া-ফুড়ি কিছুতেই চলবে না।".

উপযুক্ত ফী-য়ের পরিবতে দেবেনবাবুকে প্রায় সর্বক্ষণ থেকে চিকিৎসা চালাতে হচ্চে। সকালে এসে বহুক্ষণ কাটিয়ে গেছেন, আবার তুপুরে এসেচেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রাজা আরোগ্যলাভ করলেন।

এই ঘটনার কিছ্দিন পরে, দেবেনবাবু একদিন এসে আমার শুশ্রমাতাকে বললেন—"এথানে আপনাদের থাকা চলবে না। এ ধারটা বড় নিরিবিলি, নির্জন; আর হু'দশ ঘর বাঙ্গালী থাকলেও থাকা চলতো। আমার বাসায় আপনাদের গিয়ে থাকতে হবে। তা হোলে সর্বদাই আমি দেথা-শোনা করতে পারবো।" এ বিষয়ে এতবেশী তাঁম ঝোক হোল, যে আমাদের ঐ বাসা উঠিয়ে দিয়ে মেডিক্যাল স্থল কম্পাউণ্ডের মধ্যে তাঁর বাসায় গিয়ে থাকতে হোল। কটকে চিকিশ মাদের শেষ যে ক'মাস তাঁর বাসায় আমরা ছিলাম সে ক'মাস আমাদের স্বর্গবাস হোয়েছিল।

কটকের মধ্যে তিনিই ছিলেন-তথনকার দিনে নাম-করা ডাক্তার। ডাক্তারীতে তাঁর জ্ঞান এবং নাম অসাধারণ: অথচ তিনি বলতেন 'আমি কিছুই জানি না।' রোজ বিকেলের দিকে তিনি বাইরের রোগী দেখতে বেরোতেন ! মধ্যে মধ্যে আমি তাঁর সঙ্গে যেতাম। আমার উদ্দেশ্য --তাঁর গাড়ীতে সহরের এখানে ওখানে বেড়ানো। ফে দিনই আমি তাঁর দঙ্গে এরপ গিয়েছি। দেখিচি, বালুবাজা রের দোকান থেকে তিনি ভিন্ন-ভিন্ন ঠোঙ্গা ভরে সাগু, বালি মিছরী, মেলিন্স ফুড, গ্লাক্সো প্রভৃতি কিনে নিতেন এব সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন রোগীর বাড়ী দিয়ে মাদতেন<sup>া</sup> সু'এক দিয় দেথিচি, থুব পুঝোণো কিছু চালও যোগাড় কারে রোগী বাডী দিয়ে এদেচেন। এমনকি এনামেলের বাটি, ডিশ, চামা ইত্যাদিও কিনে রোগীর বাডী পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর 🕹 সব রোগীদের যে প্রেসক্রপশান লিথে দিয়ে আসতেন, তা ওষ্ধ দেওয়া হোত মেড়িক্যাল স্কুল থেকে। বললেপরে, খু সহজ ভাবেই বলতেন—"ওদের নেই, ওরা দেবে কোথেকে ? আবার অন্তদিকের অন্ত একটা ঘটনার কথা বলি। স্থানী কোন ধনবানের কাছে ওর দর্শনীর (ফী) বাবত ৮৪ টাক পাওনা হোয়েছিল। উনি ওঁর সরকার মশাইকে ঐ টাকা জন্ম পাঠিয়ে দেওয়াতে, তিনি ৮০ টাকা এনে ওর হাতে-ट्रान्न, वटलन—"थुठद्वा ठावँठाका आव िंदलन ना।" र्डें। দে টাকা তথনি সরকার মশাইকে ফেরং দিয়ে বলেন-আপনি আবার যান, পুরো ৮৪ টাকাই তাঁকে দিতে হ ওর থেকে এক প্রসাও আমি ছাড়তে পারবো না।" আ

তথন দেখানে ছিলাম; বলল্ম—"চারটে টাকার জন্যে আর না পাঠানোই ভালো।" উনি বললেন—"এদব লোকের টাকা আছে, এদের কাছ থেকে না নিলে, যারা গরীব তাদের দোবো কি কোরে ?" মোটের ওপর দেই ধনশালী-লোকের কাছ থেকে তিনি পুরো ৮৪ টাকাই নিয়েছিলেন, ৪ টাকা ছাডেন নি।

তাঁর চিকিংসার ব্যাপারে একদিনের একটা ঘটনার কথা বলি। সকাল আট্টা আন্দান্ত তথন বেলা। উনি আজ অসময়ে 'ভাকে' গেছেন। সকালের দিকে রোগী দেখতে পারত-পক্ষে যেতেন না। তথন ক্লাদ আছে, হাদপাতাল আছে। সেদিন রোগীর পক্ষের খুব পীড়াপীড়িতে সকালেই যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর রোগী দেথে ফিরে এলেন; সঙ্গে রোগীর বাড়ীর একজন লোক ওয়ুধ নিতে এসেচে। তাকে বৈঠকখানার বসিয়ে রেখে উনি ভেতরে ওঁর শোবার ঘরে এলেন এবং মেজেতে একথানা বাঘ-ছালের আসন পেতে, সামনে তাঁর হোমিয়োপ্যাথিক এযুধ-ভরাবড় বাকাটা খুলে বসলেন। কিছুক্ষণ চোথ বুজিয়ে থেকে, সেই অবস্থায় বাক্সর মধ্যে থেকে একটা শিশি হাত দিয়ে তুললেন। তারপর চোথ চেয়ে, স্থগার-অফ-মিল্কের মধ্যে দেই ওমুধের কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে নিয়ে, রোগীর সেই লোককে দিয়ে এলেন। বলে দিলেন, তিন ঘণ্টা পর-পর এক মোড়া। এখানে বলা দরকার থে, কখনো-দখনো হোমিয়োপ্যাথিক ওয়ুধও তিনি ব্যবহার করতেন। তাঁর কোন গোডামী ছিল না। চিকিৎসার বিভিন্ন শ্রেণীর মতকেই তিনি শ্রদ্ধা করতেন। যা হোক ওষ্ধ চার পুরিয়া নিয়ে লোকটি বলে গেল। আমি তথন ওঁরই ঘরে বোদেছিলুম এবং ওঁর এইদব কাণ্ড-কারখানা দেথছিলুম। লোকটিকে ওষুধ দিয়ে উনি ঘরের মধ্যে ফিরে এলে আমি অল্ল-একটু হাদতে হাদতে জিজাদা করলুম—"এ কি রকমটা হোল, দাদা?" উত্তরে উনি যা বললেন, তার মর্মার্থ এই: —রোগীটি মৃত্যুর দারপ্রান্তে। তার বাঁচবার আর কোন আশা নেই। এ সময় ওঁকে তারা নিয়ে গিয়ে, ওযুধ দেবার জ্বন্তে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু এ অবস্থায় কোন ওযুধই নেই। অথচ ওদের এ পীড়াপীড়িতে ওষ্ধ একটা দিতেই হবে। তাই, ভগবানকে শারণ কোরে, হোমিয়োপ্যাথী ওষ্ধের যেটা হাতে উঠলো,

সেটাই দিয়ে দিলৈন। আমাকে বললেন—"সন্ধ্যার দিকেই বোগীর মারা যাওয়া সম্ভব।"

দদ্যার পর রোগীর বাড়ীর দেই লোকটি এদে হাজির।
দেবেন্দ্রবার্ 'ডাক' থেকে তথনো ফেরেননি। ঘণ্টা-থানেক
বদবার পর তিনি ফিরে এলেন। গুকে দেঁথেই তিনি
বৃশ্বতে পারলেন, লোকট মারা গেছে। কিন্তু তা নয়;
রোগী নাকি সারাদিন চার মোড়া গুরুব থেয়ে, আগের
দিনের অপেক্ষা ভালো আছে। দেবেন্দ্রবার্ লোকটকে ঐ
গুরুধই আবার চার পুরিয়া দিলেন। পরের দিন সকালে
লোকটি এদে আরো ভালো থবর দিলে—রোগী বেশ
ভালো বোধ করচে। ঐ গুরুধই চলতে লাগলো। দেবেন্দ্রবার্ গিয়ে একবার তাকে দেথে এলেন। দিন-চার-পাচের
মধ্যেই রোগী আরোগোর পথে ফিরে এল এবং শেষ পর্যন্ত দে বেন্দে উঠলো। কিন্তু বরাবর ঐ গুরুবটাই তাকে
দে গুয়া হোয়েছিল, যেটা তগ্রানকে শ্বরণ কোরে, চোথ
বঙ্গে তিনি তলেছিলেন।

আমি কটকে তার বাদাতে থাকতে থাকতেই তাঁর
মন্ত্র-গুরু শ্রীমদ্ ভোলাগিরি ওঁর বাদাতে এলেন এবং চার
পাচদিন ওথানে থাকলেন। 'দাধু-দঙ্গে স্বর্গবাদ' এই প্রবাদ
অথ্যায়ী আমিও দেই ক'দিন পুদ্ধাপাদ শ্রীমদ্ গিরিদ্ধীর
দাক্ষাং ও দঙ্গলাতে দৌভাগ্যবান হোয়েছিলাম।
এর কিছুদিন পরেই আমি কটক ত্যাগ কোরে দেশে ফিরে
এলাম। তার কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রবাব্ও চাকরী থেবে
অবদর গ্রহণ কোরে কোলকাতা এদে রইলেন। দে সম্বেং
আবার তাঁর দঙ্গে আমার দেখা দাক্ষাং হোতে লাগলো।

তার পর বহুদিন কেটে গেল। পুরোণো পৃথিবীথে
সর্বত্র একটা পরিবর্ত নের ঝড় উঠলো। ইউরোপে দ্বিতী
মহাযুদ্ধের তাণ্ডব স্কুল হোল। বাঙ্গলাতেও তার টেই
এদে লাগলো। জাপানী বোমার আতদ্ধে কোলকাতা
লোক এখানে ওখানে পালিয়ে গেল। কোলকাত
সহর প্রায় লোকশৃত্য। আমিও ঐ সময় সপরিবা
বেসিরহাটের নিকট—ধালুকুড়িয়া গ্রামে গিয়ে থাকজে
বাধ্য হলাম। সেই সময় সেখানে একদিন কাগজে
পড়লাম সয়াাদী শ্রীমদ ভোলাগিরি দেহরকা করেছে
এবং তাঁর প্রিয় ও প্রধান শিশ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনা
ম্থোপাধাায় সংসার তাাগ কোরে সচ্চিদানক গিরি ন

গ্রহণ কোরে স্বর্গতঃ গুক্তংগেরে পরিতাক্ত পরিত্র আদনে বলেচেন। সংবাদটা পড়েই মনটা ছাঁং কোরে উঠলো। দেবেক্সবাব্র উদ্দেশ্যে মনে মনে বললাম—আজ তুমি কোথায়, আর আমি কোথায়; তুমি আজ কত উপে। আর আমি কত নীচে। তোমার দেওরা চলনলিপ্ত গীতা-থানি আমি বে রোজই পাঠ করি, আর পাঠান্তে ভগবানকে প্রণাম করবার পর তোমার পায়েও বে আমার শ্রনার প্রণাম জানাই। তুমি আমাকে নীচে কেলে রেথে চলে গেলে!

এরই কংগ্রকমান পরে, আবার কাগজের সংবাদে জানতে পারলাম, শ্রীমদ্ সচিদানন্দ গিরি দেহরক্ষা কোরে উার গুরুর প্থাছ্দরণ করেচেন। আবার মনটা ছাং কোরে উঠলো। বহুক্ষণ পর্যন্ত দেই অবস্থায় বোদে থেকে আকাশ-পাতাল নানারকম চিন্তা করতে লাগল্ম। এ চিন্তা তুঃথের না আনন্দের ?

এই পুণ্য-পৃধিত্র কথার সঙ্গে সঙ্গেই সাঙ্গ করলাম— আমার কটকে চন্দিশ মাসের কাহিনী।

# সবার উপরে সত্য

## সনত কুমার মিত্র

নথে খুঁটে জীবনকে দেখতে চাইনি কোনদিন:
পা মেপে পা মেপে পথ চলা মানে জীবন তুর্বই,
সভ্যতার প্রসাধনে পাঁচজনে চায় তাই সাজি
কিন্তু মন বুঝে গেছে এ জীবন কতটা শ্রীহীন;
এখানে আকাজ্ঞা আর ইচ্ছা যদি ডানা মেলে আজই
শক্ষা-সরম-মান, এরা বাধা দেবে অহরহ।

মনকে মৌন রেথে, ঠোঁটে-চোথে-মুথে মিষ্টি হাসি পারিনা রাথতে ধরে, বিনয়ে বিনত তব্ থাকি ; কি স্থলর পরিহাস! মন যা চায়না তাকে আজ মুথে মেথে পথ চলি, মনে হয় এই ভালবাসি। স্বার উপরে সত্য, ( আমি নই ), মান-ভয়-লাজ ; এই দিয়ে সব ইচ্ছা আকাজ্ঞাকে অনায়াসে ঢাকি ॥





# সুক্তি শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ঝম্, কালো মেঘ থম থম করছে, গ্রাদ করেছে দকালের স্থাকে। অভিদারিকা রাধার মত তুর্যোগের মধ্যে চুপি চুপি চলাফেরা করছিল একটা চিন্তা চিন্তাহরণ চাটুজ্যের মনের গহন বনে—দে যেন শুনতে পাচ্ছিল দেই চঞ্চলার চকিত চরণের ন্পুরের কিন্ধিনী, দেই বৃষ্টির ঝম-ঝমানি ছাপিয়ে…ঝিম, ঝিম, রুমঝুম্।

দক্ষিণের বারান্দায় তক্তার বসেছিল চিস্তাহরণ চাটুজ্যে,
সামনে পড়েছিল একটা তারের বড় খাঁচা; আর এক
কৌণে একটা ছোট খাঁচা। হুটোই নতুন। বড় তারের
খাঁচাটার ভেতর একটা ছোট মাটির ভাড়ে ছিল খানিকটা
জ্বল; আর একটা দিগারেটের টীনের ঢাকনায় ছিল
কাঁকরীদানা। খাঁচার দরজাটা ছিল খোলা। ছোট
খাঁচাটা কাত হয়ে পড়েছিল একধারে; তার দরজা বন্ধ,
ভেতরটা শৃক্ত।

থাচার থোলা দরজাটার দিকে চেয়ে ভাবছিল চিন্তাহরণ চাটুজা। ঐ ত বন্ধনের ধার মৃক্ত, কিন্তু মৃক্তি পেল
কি সবাই। মৃমৃক্ ছিল হয়ত সবকটাই; কিন্তু একটা
গেল কাকের ঠোকরে, একটা ত ঐ মাঠটায় রৃষ্টিতে বসে
বসে ধুঁকছে, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক লাফাছে বটে,
কিন্তু মনে হয় রৃষ্টিতে ভিজে ওড়বার ক্ষমতা নেই—ওটাও
হয়ত যাবে এথনি চিলের কি কাকের পেটে। বন্ধন থেকে
মৃক্তি দিলাম, কিন্তু হয়ত ঐ মৃক্তিই হবে ওর মৃত্যুর কারণ।

খাচার মধ্যে বন্ধ ছিল কিন্তু অমকষ্ট, জলকষ্ট, বিপদ ও বিপর্যায়ের ভয় থেকে মৃক্ত ছিল ওরা। বন্ধন থেকে মৃক্তি পেল যারা, বাইরের মৃক্ত আকাশ বাতাসের জন্য আকৃল হয়ে যারা ক্রমাগত থাঁচাটার মধ্যে লাকালাফি করত, তার-গুলো ঠোঁট দিয়ে কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করত, মৃক্তি পেয়ে বাইরে এদে সত্যই কি তারা হৃথী হ'ল, নিরাপদ হ'ল ? পেল কি তারা অভাব থেকে মৃক্তি, ভয় থেকে মৃক্তি, তুর্যাগের হুভোগ থেকে মৃক্তি ?

ন্ত্ৰী কমলা চা নিয়ে এল।

"চুপ করে বদে কেন এই সকাল বেলার? কি ভাবছ ?" জিজ্ঞানা করল কমলা চিন্তাহরণকে, চায়ের পেয়ালাটা চৌকিতে নামিয়ে।

চিন্তাহরণ চায়ের পেয়ালা তুলে নেবার আগে আকুল দিয়ে দেখাল শূক্ত থাঁচাটা।

— "ওমা, বাকী পাখী ছটো কোথায় গেল ? দরজাটা থোলা; ছেড়ে দিলে না কি ?" সাশ্চর্যো জিজ্ঞাসা করলে কমলা স্বামীকে।

চায়ে চুমুক দিয়ে চিস্তাহরণ বললে, "হাা, মৃক্তি দিলাম।"

একট চুপ করে থেকে কমলা বললে, "বেশ করেছ, বড় ঝঞ্জাট। থাবার, জল, রোগ বালাই। বেশ স্থানর রঙ ছিল কিন্তু পাথীগুলোর, ভোরবেলা কেমন কিচ্মিচ্ করত, বেশ মিষ্টি ডাক, না ?"

ঠোট থেকে পেয়ালাটা নামিয়ে চিন্তাহরণ বললে, "হাা কিন্তু ওরা বন্ধন চাইল না, মুক্তি চাইলে ওরা, কিন্তু মুক্তি পেল কই ?…"

জীবনের বহুদিনের আকাজ্ঞা ছিল নিজের একটা ছোট্ট বাড়ী কোলকাতার বুকে। বাবসাদার চিন্তাহরণের দে আশা ভগবান পূর্ণ করেছেন। গৃহ, গৃহিনী, গৃহস্থালী নিয়ে চিন্তাহরণের চিন্ত আজ পূর্ণ। শুরু বিন্তশালী বলেই আজ তার থ্যাতি নয়, কসলা তার স্থেবর ভাগুার পূর্ণ করে দিয়েছে রত্মার মা হয়ে। চার পাঁচ বছরের ফুটফুটে কন্তার রুগা কথায়, কায়ায়, কায়লীতে বাড়ী মাতিয়ে রাথেণ। একদিন রবীক্র সরোবরে বাবা মায়ের দক্ষে বেড়াতে গিয়ে "কুম্দ সায়রে" (লৈলি পুলে) দেখে এল রক্ষা ছোট ছোট

পাথীর বর্ণ বৈচিত্র্য, গুনে এল তাদের কাকলী, তাদের জীবনের নৃত্য ছন্দের ছোঁয়াচ লাগল তার মনে। ঝোক ধরল রকা তার অমনি পাথী চাই।

রথের মেলার রত্নাকে নিয়ে চিস্তাহরণ আর কমলা কিনল তিন জোডা অমনি রঙ-বেরঙের পাথী। পাথীর জোডাগুলোর কি নাম, কি থায়, কি বা তাদের রোগ, পাখী ওয়ালা বলল বটে অনেক কথা, কিন্তু থাবারটার নাম 'কাঁকরীদানা' এর বেশী কিছু মনে রাথা তারা অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিল। ছ'টাকা দিয়ে থাচাশুদ্ধ ছয়টি পাথী কিনে মনের আনন্দে তারা ফিরল বাড়ী। রত্নার উৎসাহই সব চাইতে বেশী।

নতুন বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় থাঁচাটা সাজানো হ'ল। দেখান থেকে আকাশ দেখা যায়, পেছনের মাঠের সবুজ ঘাদগুলোও চোথে পড়ে। বন্দীত্মের মধ্যেও উন্মক্তির আম্বাদ ষতটা দিতে পারে তারই ব্যবস্থা; গৃহসজ্জাও বটে। এতে রত্বার বড় অন্ধবিধা হ'ল। নীচে দাঁড়িয়ে দুর থেকে পাথীগুলো দেখতে হয়; তাদের আপন করে পায় না; ঘনিষ্ঠতার নিবিড়তা গড়ে ওঠে না; নিজ হাতে জল, থাবার দিতে পারে না, থাঁচাটা নিয়ে ঘুরে ফিরে আপনত্বের স্বাদ পায় না।

রত্বার আবদারে থাচাটা নামল নীচে। একদিন বিকেলে রত্নার আনন্দ উল্লাদে উচ্ছুদিত কলোচ্ছাদে কমলা বারান্দায় এদে দেখল থাচার দরজাটা খোলা। ছটি পাখী বেরিয়ে এসেছে, একটি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে থাঁচার ওপরে, আর একটি দরজার সামনের কাঁকরীদানাগুলো খুঁটে খুঁটে থাচ্ছে। রত্নার হাদিতে বন্ধুদের মুক্তির আনন্দের খুশী উপছে পড়ছে।—অবাক আনন্দে দে মুক্ত বিহঙ্গের গতি ছন্দ দেখছে—আর মাঝে মাঝে মাকে ডাকছে দেখবার জ্ঞে।

মা তাড়াতাড়ি থাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, "বোকা মেয়ে, পাথীগুলো যে পালিয়ে যাবে।"

রত্বার সালিধ্যে নিশ্চিম্ত মনে যে পাখা হুটো এদিক ওঁদিক ঘোরাফেরা করছিল, কমলার কর্কশ স্পর্শের ছোঁয়াচ বাঁচাতে তারা ডানা মেলে দিল অসীম আকাশের বৃকে। মুক্তির আম্বাদে মাতোয়ারা তারা মিলিয়ে গেল নীল শুন্তো।

কমলা বললে, "যা দেখলি ত পালিয়ে গেল।"

অবাকবিশায়ে রতা জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় গেল মা ?"

কলার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে থমকে গিয়ে কমলা বল্লে, "ওদের বাড়ী, ঐ গাছপালায়।"

"আবার এথানে আদবে ত ?" রত্না জিজ্ঞাদা করল। "না, আর ফিরবে না খাঁচায়। তুমি তদের ছেড়ে দিলে খুকু আর ওদের দেখতে পাবে না, ওরা চলে যাবে অনেক দূরে ঐ নীল আকাশের মধ্যে। আবার যদি দরজা খুলে দাও তবে এগুলোও পালিয়ে যাবে।…"

রত্না বুঝলো এবার পালিয়ে যাবার মানে। দরজা খুলে দিলেই ওরা হারিয়ে যাবে। দে গম্ভীর হয়ে বলে, "আর দরজা খুলব না, মা।"

মা কিন্তু সাবধান হয়ে থাঁচাটা আবার বারান্দায় यानिया मिरन्।

পর্দিন সকালে দেখা গেল-একটা পাথী মরে থাঁচার মধ্যে পড়ে আছে, আর বাকী পাথী তিনটে চুপ করে দাঁড়ের ওপর বদে আছে।

কমলা ডাকলে চিন্তাহরণকে, "দেখ বাকী পাখীগুলো ষেন শোক করছে। লাফালাফি বন্ধ করে চুপ করে বদে যেন কাঁদছে।"

চিস্তাহরণ থাঁচাটার দরজা খুলে মরা পাখীটা বের করে সামনের মাঠটায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা বেড়াল এসে সেটা মূথে করে নিয়ে পালাল কোন নিরাপদ আশ্রয়ে বসে আহারের আশায়। ঐ ভোজ্যের ভোজটার জন্ম যেন সেদিন দেখানে সেই-ক্ষণেই তার নিমন্ত্রণ ছিল।

বিকালবেলা রক্বার চীংকারে কমলা ছটে এল বারন্দায়। রব্লা চীংকার করে কাঁদছে, কিছু বলতে পারছে না। মা আদতেই দেখাল খাঁচাটাকে—"দেখ, পাখীটা কি করছে।" কমলা হতভদ হয়ে গেল, কি করবে কিছু স্থির করতে না পেরে তাড়াতাড়ি সেলাই-এর কল থেকে একটা বড় কাচি নিয়ে এল। কিন্তু কাঁচিটা খাঁচার কাছে নিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কিংকর্ত্তব্যবিমৃত্। কমলা শেষে ডাকতে স্থক করল, "বাহাত্র, বাহাত্র!"

একটা পাথী মুক্তির চেপ্তায় খাঁচার তারের জালের भरधा भाषा गलिएम्ररक्, भाषाठा गरलर्रक, किन्छ भन्नीन गरल নি এবং মাথাটা টানাটানি করেও আর জালের ফাঁদ থেকে মৃক্ত করে ভেতরে আনতে পারছে মা। খুঁটোয় বন্ধ পাঁঠার মত জালের ফাঁদে গলাটা আটকে গেছে, খুব ঝটপটও করতে পারছে না, মাঝে মাঝে পাথাত্টো নাড়ছে আর থাঁচার বাইরে মাথাটা নড়ছে।

ছোট্ট একটা পাখী। মরলেই বা কি ? তব্প জীবস্ত একটা জীবের এমনি মৃত্যু যন্ত্রণা কমলাকে ব্যাকুল করে তুল্ল। কাঁচিটা এনেছিল খাঁচাটার জালের দক্ষ তারটা কেটে ফাঁদ থেকে মুণ্ডটাকে মুক্তি দেবার জন্ম; কিন্তু তারটা কাটতে কমলার সাহদে কুলোল না, কি জানি যদি গলাতেই চোট লাগে।

নেপালী বেয়ারা 'বাহাত্র' কর্ত্রীর চীংকারে হাজির হতেই কমলা কাঁচিটা তার হাতে দিয়ে তারের জালে আবদ্ধ পাণীটা দেখিয়ে বল্লে, "ওর মৃগুটা আটকে গেছে, কাঁচিটা দিয়ে ওটা কেটে ফেল।" বাহাত্র থাচাটা নামিয়ে কাঁচিটা বাগিয়ে ধরে অবলীলাক্রমে থাঁচার বাইরে পাথীর গলাটা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে পাথীটাকে বন্ধন থেকে মৃক্তি দিলে। কয়েক ফোঁটা রক্ত গা বেয়ে বারান্দায় পড়ল।

কমলা চীংকার করে উঠল, "কোরলি কি, কোরলি কি বেকুব! মেরে ফেললি পাথীটা।"

অপ্রতিভ বাহাত্র বগলে, "আপনিই ত রললেন মা!"
মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় কমলা স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করতে পারেনি তার মনোভাব, আজ্ঞাবাহী বাহাত্র তাই হোল হত্যাকারী।

রাত্রে বাড়ী ফিরে গুনলেন সব চিন্তাহরণ। ভাবলেন
মৃক্তি দেবেন বাকী ছটোকে। ছোটু থাঁচাটায় ছ'টা
পানীর বড় কট হচ্ছিল। দাঁড়টায় রাত্রে যথন ঘুমত বড়
ঘেষাঘেষি হত, চলতে ফিরতে গায়ে গা ঠেকত। সবলগুলো তুর্লদের যথন ঠোকরাত, ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে ধরে
ভীষণ ক্রোধে ঘাড় ফোলাত, তথন পালাবার মত, অত্যাচারীর হাত থেকে মৃক্তি পাবার মত স্থানাভাব ছিল ছোট
থাঁচাটায়, তাই পাথী কেনার ছদিন পর পাঁচ টাকা ব্যয়
করে চিন্তাহরণ একটা বেশ বড় থাঁচা কিনে এনেছিল।
ছোটু থাঁচার পরিধিটা বড় থাঁচায় যথন বেড়ে গেল চিন্তাছরণ খুনী হ'ল, পাথীগুলোর চালচলনের স্বাচ্ছন্দ্যে;
সন্ধীর্শতা থেকে মৃক্তি পেয়েছে জীবগুলো।

কিন্তু রক্ম বন্ধুত্ব থেকে সম্পূর্ণ মৃক্তি দিল ছটাকে, মৃত্যু দিলে আর ছটোকে। চিস্তাহরণ মৃক্তি দেবে বাকী ছটোকে। মৃক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে বন্দীত্ত্বের বন্ধনে আবন্ধ রাথা যে পাপ! এ পাপ থেকে মৃক্তি নেবে আজ চিস্তাহরণ।

দকালবেলা উঠেই তাই থাঁচাটা চৌকিতে নামিয়ে দরজাটা খুলে দিল। পাথী ছটো ঘুরছে ফিরছে, দরজাটার কাছে আগছে, কিন্তু বেরিয়ে আগছে না। কি ফ্যাপাদ, মূক্তি দিতে চাইলেও এরা যে মূক্তি নেয় না! থাঁচার বাইরে হাত উদ্ধিয়ে কয়েকবার তাড়া দিলে, পাথী ছটো ভয় পেয়ে একদিকে বদল কিন্তু থোলা দরজাটার মধ্যে মাথা বার করল না। দোষ আমার কই ? আমি ত দিয়েছি বন্ধন মুক্ত করে, হার দিয়েছি খুলে, ওরা যদি মুক্তি না নেয় দে কি আমার অপরাধ!—চিন্তা করছিল চিন্তাহরণ। তুমিই ত পুরেছ ওদের থাঁচায়—বল্লে তার মন।

কিছু কাঁকরীদানা নিয়ে ছড়িয়ে দিলে সে <mark>খাঁচার</mark> দরজার সামনে। চুপ করে বসে রইল চিন্তা**হরণ কিছুক্ষণ**।

বীতভয় পাথীগুলো নড়তে চড়তে লাগল। ধীরে ধীরে একটাপাথী বেরিয়ে এল—থোলা দরজা দিয়ে কাঁকরীদানার লোভে। কয়েকটা দানা ঠুকরে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার দেটা থাঁচার মধ্যে ঢুকল।

মৃক্তি দেবার অধীর আগ্রহে চিন্তাহরণ ভাবলে থাঁচায় হাত ঢুকিয়ে মুঠোর মধ্যে টিপে ধরে মৃক্ত আকাশের বুকে ছুঁড়ে কেলে দিয়ে মৃক্তি দেয় ওদের। থাঁচার মায়ায় ওরা মঙ্গেছে, এ মোহ থেকে জার করে মৃক্ত করতে হবে ওদের। তার প্রয়োজন হ'ল না, আবার বাইরে এল পাণীটা; কয়েকটা দানা থেয়ে লাফিয়ে উঠল থাঁচার মাথায়। মিনিট কয়েক থাঁচার ওপরেই এদিক ওদিক ঘরল, জালের ফাঁক দিয়ে থাঁচার ভেতরটা দেখল, থাঁচাটার মধ্যেই যেন ঢুকতে চায়, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বাইরের অনিশ্চয়তা ও বিপদের হাত থেকে বুঝি মৃক্তি চায়, শান্তি চায় থাঁচার আড়ালের মধ্যে; কিন্তু তারও পথ আর খুঁজে পাচ্ছে না বেচারা। সঙ্গীকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তার কাছে ঘাবার পথ হারিয়েছে পথহার।।

হঠাং লাফিয়ে নামল চৌকিটার বুকে, ঘাড় বাকিয়ে উচু করে বারান্দার ফাাঁক দিয়ে কয়েকবার আকাশটাকে

দেখে নিল। তারপর লাফালাফির দূরস্বটা বাড়ল; হঠাং লাফিয়ে চৌকি থেকে মেঝেয় নামল। বৃঝি বিশ্বাস হোল আপন শক্তির ওপর। পারে সে; এতটা লাফিয়ে নামতে পারে। তারপর ফ্ডুং করে উড়ে বসল বারান্দার রেলিংটায়। চুপ করে বসে রইল সেথানে, তাকাল-চিন্তাহরণের দিকে, থাঁচাটার দিকে। বন্দীত্বের অপরাধের জন্ম অভিশাপ, অথবা মুক্তির জন্ম আশির্বাদ জানাল কে জানে। তারপর লাফিয়ে পড়ল পাশের মাঠটায়। মাটাতে পড়ে যেন ঠোকর থেল। অতটা ওড়া অভ্যাস নেই, কিংবা হয়ত ক্ষমতাই নেই। ডানা ছটো হয়ত কাটা, কিংবা হয়ত পুরো গজায় নি।

এদিকে আর একটা পাথী,—শেষ পাথীটা—তথন খাঁচা থেকে বেরিয়ে রেলিং-এ বদেছে।

্ছঠাৎ এক ঝাঁক কাক কোথা থেকে চীংকার করে এসে ঝাঁপিয়ে পোড়ল মাঠের বুকে—মৃক্তির আস্বাদের আননন্দে চঞ্চল অথবা আঘাতের বেদনায় বিহ্নল সেই ছোট পাখীটার ওপর। সে তীব্র আক্রমণে আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার ছিল না। বুভুক্ষ কাকগুলোর ভোক্ষা হয়ে গেল

মৃক্তিকামী ছোট্ট মুনিয়াটা। থাঁচাটার মধ্যে থাকলে হয়ত এই কঠিন মৃত্যুদ্র হাত থেকে মৃক্তি পেত বেচারা। ঐ নিষ্ঠ্য আক্রমণের যন্ত্রণাত থাঁচায় ছিল না; যত্ন ছিল, দেবা ছিল, আন্তরিকতা ছিল আমাদের। কিন্তু কমলা ত চেয়েছিল পাথীটাকে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মৃক্তি দিতে অথচ বাহাত্রের নিবু দ্বিতা ঘটাল তার মৃত্যু। সহদয়তার জন্মেই ত বন্ধন থেকে মৃক্তি দিলাম ওটাকে, কিন্তু পারলাম কৈ ? থাচাতেই রাথা উচিত ছিল এই সব তুর্বল পঙ্গু জীবদের। কিন্তু ঐ থাচাতেই ত মরেছে ওরই এক দঙ্গী রোগে, আর একজন জুহলাদের হাতে। ওথান থেকে পালিয়েছে হুটো, কে জানে কেমন আছে তারা, কোথায়ই বা আছে ? হয়ত তারা পেয়েছে সতাই মুক্তি, মুক্ত আকাশের বুকে বৃঝি তারা স্বচ্ছন্দ আনন্দে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে; আর একটা—যাকে মুক্তি দিলাম— ম্পষ্টই দেথছি ঘন বরষার তুর্ভোগ ধারার মধ্যে সে বিভীষিকা দেথছে, নিরাশ্রয়ে সে ভিজছে, থর থর করে কাঁপছে। · · · · ·

..... বৃষ্টি পড়ছে ঝম্--ঝম্।

# শিকার কাহিনী

( নম্ভ ও সম্ভুর সংলাপের মাধ্যমে )

#### नरतन्त्र (प्रव

শুনেছো কি ? মেয়েরাও হয়ে গেছে শিকারী ? মারে হাতী, গণ্ডার, হিপো বরা বিচারি !

বলো কি হে! মেয়েরাও এ নেশাটা ধরেছে 
তবেই তো এইবার সিংহেরা মরেছে!

সিংহই ভধু নয়, আরও কতো জানো কি ? বাঘ ভাল্পকও মারে অনায়াদে, মানো কি ? বলো কী হে ? ত্বল-ভীক্ষ নারী-রমণী— মারে যত জানোয়ার ? শুনে কাঁপে ধমনি

আর তার। ভীক্র নয়। ত্র্জয় সাহসী ! নেয় না কো হাতিয়ার—বন্দুক বা অসি।

শুধু হাতে মারে নাকি ? বলো কি হে! সতাি ? তবে তোরে মেয়েগুলো হয়ে গেছে দতাি! সস্তবে! দৈতারা যায় তবু পালিয়ে— এরা যাকে ধরে—দেয় হাড় মাদ কালিয়ে!

না না, দেকি ! কী যে বলো ! স্রেফ্ গাঁজা ছাড়চো', অতো বোকা নই, কেন বাজে গুল্ ঝাড়্চো।

আহা, তুমি শোনোনিকি ? বলে — ওই বস্থরা । মেয়েদেরই হাতে মরে দিক্গজ পগুরা।

বলো কি হে ? শিকার কি অত সোজা ভেবেছো ? নেশা-টেশা করো বুঝি ? এত নিচে নেবেছো ?

হাদারাম ! মেয়েদের কিবা জানো ? থামোনা। বড় পশু বাগাবার ওদেরই তো কামনা।

আছে কতো ছোটো জীব অগুস্তি নক্ত তবু ওরা বেছে কেন মারে বড় জন্ম ?

নারীদের নাড়ী টেপা করোনি তো চর্চা, জানো কি দে পশু দেয় পশু মারা থরচা।

বলো কি হে ? মৃগ দেয় মৃগয়ার ব্যয়টা ? এ দেশে কি ডুবে গেছে ধর্ম ও ভারটা ?

ভাবছিদ মেয়েদের বাড়াবাড়ি! নয় কি ? মেয়ে দেখে আঙ্গ থেকে পাবি তুই ভয় কি ?

আমি কেন পাবো ভয় ? ঝোঁক নেই শিকারে, ঘুণা হয় মেয়েদের এই মনোবিকারে।

শিকারের যা থরচ শিকারটা বইবে, এ থবর কি রে তোর সোঁদা মনে সইবে ?

'বলি' দেয় 'বলি বায়'! শুনিনি এ নন্তু; কোন পশু বল দেখি এত বেশি জন্তু?

ন্তনিস্নি আজে। বুঝি সে জীবের নামটা ? শুনলেই বুঝে নিবি চড়া কতো দামটা।

রাথ তোর অত কথা, নাম শুধু বলে দে' খরচের কথা তুলে ফেলে দিলি গোলে ষে!

সংসারে রয়েছিন্, জানিস্নি পশু কে ? যানা, গিয়ে শুধো তোর সবজান্ বস্থকে।

না না, ছি ছি। বোস শুনে উজ্বুগ্ ভাববে ! সোজা করে বল তুই, কাজ নেই কাবো।

এত বেশি জানোয়ার কোন পশু জানোনা ? শিকারের ব্যয় বয় শিকাররা মানোনা ?

মানি বটে; বেচে দাঁত, শিং, নথ, চামটা— কিঞ্চিৎ উঠে আদে শিকারের দামটা।

ওরে গাধা! মহা পশু;—তুই পশু পালেতে, পড়বিরে ধরা ঠিক মেয়েদের জালেতে।

থাম্ তুই। আমি চলি ওঙ্গাতকে এড়িয়ে, সন্ধোর আগে ফিরি' মাঠে একা বেড়িয়ে।

শোন্ বলি, মাঠে-চরা আইবুড়ো ফক ! মেয়েদের শিকারের তোরাই তো লক্ষা !



## চীন-আক্রমণে দেশবাসীর কর্তব্য-

চীন কর্তৃক সহসাঁ ভারত রাজ্য আক্রান্ত হওয়ায় ভারতকে নানাদিক দিয়া বিপন্ন হইতে হইয়াছে-এই িবিপদে ভারতের অধিবাদীদিগকে ধীর ও স্থির হইয়া কর্ত্বা সম্পাদন করিতে হইবে। সে জন্ম ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্ষহরলাল নেহরু, রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধারুঞ্ন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাতর শাম্বী প্রভৃতি দর্বদা দেশবাদী দকলকে কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে আহ্বান করিতেছেন। ১৫ বংসর পূর্বে দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের বছবিধ গঠনমূলক কার্য্যের জন্য নেতারা বহুবিধ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু দেশরকা ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হন নাই। সে জন্ত চীন হঠাং ভারতরাজ্য আক্রমণ করিলে ভারতের পক্ষে উপযুক্ত বাধাপ্রদান করা সম্ভব হয় নাই। ক্রমে ভারত শক্তি সঞ্চয় করিয়া ও বিদেশ হইতে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া চীনকে বাধাদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দে জন্ত বহু স্থানে চীনারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পিছাইয়া গিয়াছে ও অনেক স্থানে চীন-দৈলদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। এ সংবাদ অবশুই ভারতবাসীর পক্ষে আনন্দ भरखारवत मः नाम। अव्यक्तारम्य आक्तारम प्रभावामी প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ ও স্বর্ণ দান করিতেছেন। স্বথের কথা, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই সাধ্যমত টাকা ও স্বর্ণ দিতেছেন। কিন্তু শুণু টাকা ও স্বর্ণ পাইলেই যুদ্ধ জয় করা मञ्जर रहेरत ना। होका मिशा अस्तर्भ ७ वर्ग मिशा विस्तर्भ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করা হইবে। কিন্তু দর্বাপেকা অধিক প্রয়োজন ভারতবাদীর মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। স্বাধীন ভারতের মাহুষের মধ্যে এখনও 'দেশপ্রেম উপযুক্তভাবে' দানা বাঁধে নাই। তাই ভারত ·বিপন্ন হওয়া সত্নেও একদল মাহ্য নিজেদের কর্তব্যের কথা আলোচনা না করিয়া দেশের পরিচালকগণের দোষ ক্রটি

সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিয়া থাকেন.। সে জন্ম যুদ্ধে প্রাণদানের জন্ম স্বাধীন ভারতে মাহুষের মধ্যে ঘতটা আগ্রহ হওয়া উচিত ছিল, তাহা দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের সময় মাত্রুষকে থাতাবস্থাদি সম্বন্ধে চিন্তা কমাইয়া কি ভাবে যুদ্ধরত জওয়ানদিগকে অধিক সাহায্য ও উৎসাহ দান করা যায়, তাহার চিন্তা করা প্রয়োজন। জহরলাল তাঁহার ৭৪তম জন্মদিন ১৫ই নভেমর দেশবাদীর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন-সকলকে পুত্রদান করিয়া তাঁহার জন্মদিন পালন করিতে হইবে। যুদ্ধের জন্ম দৈনিকের প্রয়োজন—সকলে নিজ নিজ পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের জন্ম দান না করিলে কোথায় সৈনিক পাওয়া যাইবে এবং কি করিয়াই বা আমরা হানাদার বর্বর চীনদিগকে ভারত-ভূমি হইতে বিতাড়িত করিব 
লেখবাদীর দ্ব-প্রথম ও দর্বপ্রধান কর্ত্ত্ব্য--দেশের জনগণের মধ্যে জাতীয়তা প্রচার করা---দেশের মধ্যে যে সকল দেশদ্বোহী কাজ করিতেছে, তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাহাদের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহারা নিজ্জিয় বা উদাদীন আছেন, তাঁহারা যাহাতে কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হন-তাহার চেষ্টা করা। বর্তমান বিপদে সকলে মিলিত হইয়া ঠিক পথে কাজ না করিলে আমাদের ভবিয়াত যে অন্ধকারময় হইবে, দে কথা সভ্য জগতের মামুষকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। গত ১৫ বংসরে আমাদের জীবনে যাহা প্রয়োজন হয় নাই—আজ দে প্রয়োজনের কথা হদয়সম করিয়া ভারতবাদী অবশ্যই দেশদ্রোহী বা জাতি-(प्रारी शहरा) विश्वा थाकित्व ना—এकिन्दक विद्वानी नेक তাড়াইবার সময় আমরা দেশের বা ঘরের শক্রদিগকেও ক্ষমা করিব না—তাঁহাদের উপযুক্ত শান্তিবিধানে অবহিত হইব। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এীপ্রফুল্লচক্র সেন ও কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের যুগ্ম নেতৃত্ব আন্ধ দেশ-वामी क नृजन পথের নির্দেশ দিতেছে—দেই নির্দেশ মান্ত

করিয়া পশ্চিম বাংলার অধিবাদীদিগকে আমরা আহ্বান , ভারতে সুভন প্রভিরক্ষা মন্ত্রী -জানাই — উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাণ্য বরান নিবোধত। সাহিত্যে মোবেল প্রাইজ-

নিউইয়র্কবাসী সাহিত্যিক জন ষ্টাইনবেক ১৯৬২ সালের সাহিতোর নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন—প্রাইজের মল্য ২ লক্ষ্ ৪০ হাজার টাকা। ১৮ জন সদতা বিশিষ্ট স্তইডিশ সাহিত্য একাডেমী ৬০ জন লেথকের তালিকা ৯ মাদ ধরে করে ষ্টাইনবেককে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। প্রাইনবেক অতি সাধারণ লোক-কথনও রাখাল, কখনও ক্ষেত্মজুর, কখনও ছুতোর, কখনও থবরের কাগজের সংবাদদাতা প্রভৃতির কাজ করেছেন-১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম বই 'কাপ অব্ গোল্ড' প্রকাশিত হয়ে তাঁর থ্যাতি আরম্ভ হয়। তাঁর বয়স এখন ৬০ বংসর। ১৯৩৬এর পর তিন্থান। উপন্যাস পর পর জন-প্রিয় হলে তাঁর প্রচুর অর্থলাভ হয়। এক বছর আগে তাঁর শেষ বই প্রকাশিত হয়েছে--তাঁর আগে ৫ জন মার্কিন সাহিত্যিক নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

#### 나 가장 주경이 된-

গত ২৭শে অক্টোবর নিথিল ভারত কংগ্রেস কমিটী চীন আক্রমণের জন্য সম্কটকালে সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত ৮ দফা কর্মস্চি অমুসারে কাজ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন—(১) প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দানের জন্ম সকলকে অমুরোধ, (২) প্রত্যেক স্বস্থ যুবককে প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাডা দিয়া স্থাশানাল ভলান্টিয়ার্স রাইফেল দলে যোগদানের অহুরোধ, (৩) বেমাইনি মজুত ও কালোবাজারী বন্ধ ও মুলাবৃদ্ধি-বোধের জন্ম মহলা কমিটী গঠন, (৪) গুজব ও আতম ছড়ান বন্ধ, (৫) কচ্চ সাধনের জন্ম ভোজ-সভা, উদ্বোধন উৎসব বন্ধ করা, (৬) জনসাধারণকে প্রতিরক্ষা ও প্রাইন্দবগু কিনিতে অন্নরোধ, (৭) প্রত্যেককে শান্ত থাকিতে এবং কষ্ট ও অস্থবিধা ভোগের জন্ম প্রস্তুত থাকিতে অমুরোধ, (৮) চীন-আক্রমণ প্রতিরোধ দলীয় বা সংকীর্ণ ব্যাপার নহে—প্রত্যেক ভারতীয় আঙ্গ বিপন্ন—এ কথাট সর্বত্র প্রচার। প্রতি কংগ্রেস কর্মী যদি এই ৮ দকা কার্য-স্চি প্রচার করে—তবে দেশবাসী যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি কুরিতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রীকৃষ্ণ মেননের কার্য সন্থবে ভারতের সকল নেতা আগতি করায় প্রধানমন্ত্রী প্রথমে নিজে প্রতিরক্ষা বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিয়া শ্রীমেননের উপর অস্ত্র নির্মাণ বিভাগের ভার দিয়াছিলেন— কিন্তুশেষ পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীহরেক্বঞ্চ মহাতাব ও শ্রীম্বরেক্র গোহন ঘোষের বিশেষ চেষ্টায় শ্রীঙ্গহরলাল নেহক শ্রীকৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষা দপ্তর হইতে সম্পূর্ণভাবে সরাইয়া মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাবনকে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। খ্রীচাবনের বয়স মাত্র ৪৮' বৎসর এবং তিনি জীবনে বহু সাহসিকতার দুটাস্ত দেখা**ইয়াছেন।** শ্রীচাবনের অধীনে প্রতিরক্ষা বিভাগ নবভাবে গঠিত হইয়া চীনা হানাদারদিগকে দেশ হইতে বিভাডিত করিলে দেশবাদীর উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

## ভারতরত্ন ডি-কে-কার্বে—

গত ১ই নভেম্বর সকালে পুণা সহরে থ্যাতনামা সমাজ-সংস্থারক ও মহিলা বিশ্ববিভালয়ের ভারতরত্ব ডাঃ দোন্দু কেশব কাবে ১০৪ বংসর বয়সে প্রলোক্গমন ক্রিয়াছেন। এত অধিক দিন খুঞ শরীরে কর্মঠ জীবন্যাপন করা থুব কম দেখা যায়। মাত্র হ দিন তিনি পেটের অস্তব্যে ভূগিয়াছিলেন। ৮৬ বংসর পূর্বে তিনি যে গৃহে প্রথম বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, দেই গৃহে বাস কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। দরিস্ত **অথ**চ দাহদী মহর্ষি কার্বে যে **যুগে দমাজদং**স্কার কার্য-বিধবা বিবাহ ও নারী শিক্ষা প্রচার আরম্ভ করেন, তথন মানুষ মোটেই তাহা সমর্থন করিত না। বরং সর্বদা তাঁহার কার্যে বাধা দিত। জাতিভেদপ্রথা দূরীকরণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি সকল জাতির মধ্যে সমতা সাধনেরও ব্যবস্থা করেন, শেষ জীবনে তিনি বহু সন্মান লাভ করেন ও ১৯৫৮: সালে তাঁহাকে ভারতরত্ব উপাধি দেওয়া হয়। তৎপুরে ১৯৫৫ সালে তিনি পদাবিভূষণ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। कांदात कीवनकर्षा वक्ष्म প्रচाहिक इंहेरन रमगवानी উপক্লত হইবে।

## জেনারেল কারিয়ায়া-

জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্লা এক সময়ে ভারতের সামরিক বিভাগের কর্তা ছিলেন। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় মাসিয়া ৫ দিন পরিয়া ( ১২ই নভেম্বর হইতে ১৬ই নভেম্বর ) কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীকে চীন-মাক্রমণ প্রতিরোধে দেশবাসীর কর্ত্বা বিষয় সম্বন্ধে মবহিত করিয়াছেন। তিনি বর্তমানে মবসর-প্রাপ্ত জীবন্যাপন করিতেছিলেন—পরিণত বয়স হইলেও তিনি যে প্রচার কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারও বিশেষ প্রয়োজন মাছে। তিনি ভারতের সকল বড় বড় সহরে যাইয়া বক্তৃতা করিয়া তরুণগণকে য়ুদ্ধে এবং যুদ্ধ-সম্পর্কিত কার্যে যোগদ ন করিবার জন্ম উৎসাহিত করিবেন। মারও বহু নেতার মাজ এই ভাবে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করার প্রয়োজন ইইয়াছে।

## অপামী ভুর্গাপূজার দিন সমস্তা-

১৯৬২ সালে পুরাতন পঞ্জিকা ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মতভেদের ফলে তুর্গাপূজার দিন লইয়া সমস্তা হইয়াছিল—১৯৬৩ সালে ঐ সমস্থা আরও অধিক হইবে— কারণ তই পঞ্জিকা-একমাস ব্যবধানে ছটি পুথক দিনে তুর্গাপুদ্ধা আরম্ভের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই সমস্থার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা পুরাতন পঞ্জিকার মত সমর্থন করিয়া আগামী বংসর ২৪শে, ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে (রবিবার) অক্টোবর তুর্গাপূজার ছুটি ঘোষণা করিয়াছেন। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত মত ২৫শে হইতে ২৮শে দেল্টেম্বর তুর্গাপুঙ্গার ঘোষণা করিলেও দে সময় সরকার নরকারী কতৃপিক পশ্চিমবঙ্গের छि पिरवन ना। অধিকাংশ অধি াসীর মত লইয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ১৯৬৩ সালে দেওয়ালীর ছুটী হইবে পশ্চিম-বঙ্গে ১৫ই নভেম্বর। কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ই ও ১৭ই নভেম্বর দেওয়ালীর ছুটী ঘোষণা করিয়াছেন। এ বিষয়েও রাজা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া পরে দিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ব্যবস্থায় অবহিত হইবেন।

## শ্রীমভা (ডাঃ) ফুলরেণু ♦েহের দান−

থ্যাতিমতী সমাজ-দেবিকা ডা: ফুলরেণু গুহ তাঁহার
স্বর্গত স্বামী অধ্যাপক বীরেশচন্দ্র গুহের নিজস্ব পাঠাগার
ও তাঁহার গ্রেষণার কাগজপত্র কলিকাতা বিশ্ববিভালয়কে

দান করিয়াছেন। সেগুলি স্বতম্বভাবে রক্ষা করিয়া ছাত্রদের ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। এই ভাবে স্বামীর সংগৃহীত পুস্কাদির উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমতী গুহু সকলের ধন্যবাদভাজন হইলেন।

## মেহবের সুত্র সম্পার—

কলিকাতার মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমুদার সম্প্রতি পরলোকগত মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে পশ্চিম বঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্ত (এম-এল-সি) নির্বাচিত হইয়াছেন। মোট ৮৬ ভোটের মধ্যে তিনি ৫৪ এবং তাঁহার প্রতিম্বন্ধী কাউন্সিলার কুমার দত্ত ২৭ ভোট পাইয়াছেন। রাজেন্দ্রবানু স্থপণ্ডিত ও স্থবী ব্যক্তি—তাঁহার নির্বাচন সাকলো যোগ্যতারই জয় হইল।

#### রবীক্রনাথ অথ্যাপক-

কলিকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয় কর্তৃপক্ষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে বিশ্ববিজ্ঞালয়ে একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছেন—দে জন্ম বিশ্ববিজ্ঞালয় ১লক্ষ টাকা, পশ্চিমবৃদ্ধ সরকার ১ লক্ষ টাকা ও বিশ্ববিজ্ঞালয় গ্র্যাণ্টিস্ কমিশন ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শ্বতি রক্ষার ইহাই সর্বোত্তম উপায়।

## ভারতে মার্কিন অন্ত্র আমদানী আরম্ভ-

চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হওয়ায় মার্কিন সরকার অস্বাদি প্রেরণ করিয়া ভারতকে সাহায়্য করিতেছেন। কতকগুলি বিমান অস্ত্র লইয়া ভারতে পৌছাইয়া দিতেছে। গত এরা নভেম্বর প্রথম মার্কিন অস্ত্রসম্ভার কলিকাতায় আদিয়া পৌছিয়াছে। বুটেন, পশ্চিম জার্মাণী, কানাজা প্রভৃতি স্থান হইতেও মুদ্ধের সাজ সরয়াম আনার ব্যবস্থা হইয়াছে। বুটেন বহু সমর-উপকরণ ভারতকে উপহার দান করিয়াছে। এই সকল অস্ত্রের সাহায়্যে চীনাদিগকে ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে এবং প্রয়োজন মত তিক্বত-মঞ্চল আক্রমণ করাও চলিবে।

### সাম্য্কপত্র সংঘ-

গত ২রা নভেমর শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়া সহরে 'বিচার' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্পনর দাশগুপ্তের আহ্বানে তাঁহার গৃহে নিথিলবঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘের বার্ষিক প্রীতি সন্মেলনে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া এ বিষয়ে দেশবাসীর কর্তব্য

সম্বন্ধে সকলকে অবহিত হইতে অন্থ্রোধ করা হইরাছে। সংঘের সভাপতি শ্রীফণীক্রনাথ মুখোপাধ্যার সভার সভাপতিত্ব করেন এবং প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীজ্যোতিষচক্র ঘোষ, হাওড়ার ডাঃ শস্তুচরণ পান ও দেবেন ঘোষ, যিষ্ঠিমধূ-সম্পাদক শ্রীকুমারেশ ঘোষ, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেঙ্কেট-সম্পাদক শ্রীরবীক্র ভট্টাচার্য, পাঠশালার সম্পাদক সতীক্রনাথ লাহা, জনবাণীর স্থশীল ঘোষ, মার্কিন-বার্তার হিরন্ময় গুপ্ত, স্থ্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হ্ববীকেশ ঘোষ প্রভৃতি বহু সদশ্য উপস্থিত ছিলেন। সংঘ-সম্পাদক শ্রীক্ররেন নিয়োগী সভার সাফল্য বিধানে অবহিত ছিলেন।

#### বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলন-

পুরুলিয়া রামচন্দ্রপুরের দ্রীশ্রীবিজয়কুফ আশ্রমের অধাক স্বামী অসীমানল সরস্বতীর আহ্বানে গত ১০ই ও ১১ই নভেম্বর আশ্রমে বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলনের এক মাদিক অধি-বেশন হইয়াছিল—কলিকাতা হইতে ৫০ জনেরও অধিক দাহিত্যিক শনিবার স্কাল ১০টায় তুফান মেলে হাওড়া হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা ৫টায় আশ্রমে উপস্থিত হন। यामानरमान, नार्गश्रुव, धाननाम, कुमाव्युदि, श्रुकनिश বধ মান ও বাকুড়া প্রভৃতি স্থান হইতেও কয়েকজন সাহি-তিকে যোগদান করেন। শনিবার সন্ধায় অধিবেশনে ব্যায়সী কথা-সাহিত্যিকা শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সভা-নেত্রী হন এব: প্রবীণ সাহিত্যিক জ্রীজ্যোতিষচন্দ্র যোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রদিন রবিধার সকালে কবি সন্মিলনে শীফণান্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি হ করেন এবং বিকালে খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক শ্রীশৈলজা-নক মথোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সন্মিলন-সভাপতি ডাঃ কালীকিম্বর দেন গুপ্ত তিনটি সভাতেই ভাষণ দেন এবং স্বামী অসীমানন সরস্বতী, সম্মিলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীস্তরেন্দ্রনাথ নিয়োগা, অধ্যাপক শ্রামস্থলর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী পূর্ণচক্র চক্রবতী, হাওড়ার ডাক্রার শস্কুচরণ পাল, শ্রীরাধারমণ মিত্র, শ্রীস্থানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সন্মিলনে যোগদান ও বক্তৃত। করিয়াছিলেন। রবিবার মধ্যাঞে স্বামীজি সকলকে মানভূমের টুস্থগান ভনাইবার ব্যবস্থা করেন ওগানভনিয়া গ্রামা গায়কজিগকে মিষ্টান্নের জন্ম অর্থ ও পদক পুরস্কার দিয়া সন্মিলন কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত করেন। স্বামীন্দি, তাঁহার শিক্তশিক্তাগণ ও পুত্রকভারা অতিথিদের

আদর আপ্যায়নে সর্বদা সতর্ক থাকায় প্রত্যাকেই আশ্রমটিকে নিজম গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এইবার
লইয়া তিনবার ঐ আশ্রমে বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলন হইল
এবং আশ্রম ত্যাগের পূর্বে সকলেই আবার তথায় যাওয়ার
জন্ম ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন।

## নেফা রণাঞ্চনে রাষ্ট্রপতি-

গত ৮ই নভেম্ব ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাক্ষণন নেফা রণাঙ্গনে যাইয়া সেনাদল পরিদর্শন করেন এবং যুদ্ধে বত জওয়ানদের উৎসাহ দান করেন। একথানি উড়োজাহাজে যাইয়া তিনি দিয়াং, বনডিলা ও মিঙ্গামারিতে নামিয়া কিছুক্ষণ করিয়া অবস্থান করেন। তিনি সর্বত্ত বলেন—চীনা আক্রমণে ভারত এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে, ভবিম্যতে আর তাহারা নিজিয় হইয়া থাকিবে না। সর্বত্ত ভারতীয় সৈক্যদিগকে থাতাদি সরবরাহ করা হইয়াছে।

## চাউলের মূল্য হক্ষি–

চীন-আক্রমণের ফলে ভারতে হঠাং সর্বত্র চাউলের দাম
বাড়িয়া গিয়াছে। সর্বত্র রেশনের দোকান হইতে চাউল
সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে—তবে তথায় চাউলের সহিত
সমপরিমাণ গম লইতে বাধা করা হইতেছে। ১৫ বংসর
স্বাধীনতা ভোগের পরও দেশ চাউল সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়
নাই—ইহাই আশ্চথের বিধয়। আমেরিকা গম ও চাউল না
দিলে ভারতের অবস্থা কি হইবে—সক্লের ভাহা চিন্তা।
করিয়া থাল উংপাদনে অধিকতর মনোযোগী গভয়া উচিত।

## আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসব–

গত ৩রা নভেদর হইতে এক সপ্তাহ জগতের সকল দেশের সমবায়ীকমীরা অন্তিজাতিক সমবায় দিবস পালন করিয়া থাকেন। এবার ঐ উপলক্ষে নববারাকপুর গৃহ্নির্মাণ সমবায় সমিতির সভাপতি শ্রিংরিপদ বিশাসের উল্যোগে নববারাকপুরে এক উংসব হইয়াছিল। তথায় বারাদতের প্রাক্তন মহকুমা হাকিম শ্রীকেরণচক্র ঘোষাল সভাপতি ও শ্রীকণীক্রনাথ নুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হুইয়াছিলেন। হরিপদবাব উচ্চার ভাবনে উচ্চার সমবায় সমিতি কি ভাবে ঐ স্থানটি জন্দল পরিদার করিয়া তথায় ৩ হাজার পরিবারের বাসগৃহ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইতিহাস বর্ণনা করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি

রিপদবার্র অসাধারণ কর্মশক্তি ও সংগঠন শক্তির প্রশংসা রিয়া বর্তমান সময়ে সমবায়ের মাধ্যমে কাজ করিবার গ্রোজনীয়তা বিবৃত করেন। সমবায় উৎসব আরও গ্রাপকভাবে সূর্বত্র পালিত হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

মহাঃ প্রকেশ মক্তিস ভারে আন্তিব্রুশন—

শীপ্রফুলচক্র দেন পশ্চিমবঙ্গের ম্থামন্ত্রী হইবার পর
ানা উপায়ে জনসংযোগের চেন্তা করিতেছেন। গত
চেশে, অক্টোবর রবিবার প্রথম পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা
বছরের বাহিরে একটি অধিবেশন করিয়াছেন। ২৪ পরগণ।
জ্বলার চাকী সহরে ঐ অধিবেশন হইয়াছে ও তথায়
এক বিপুল জনসভায় ম্থামন্ত্রী ও তাঁহার সকল সহক্রমীকে
বন্ধনা করা হইয়াছে। বহুসংখ্যক মন্ত্রী ও নেতা ঐ
দিন টাকীতে সারাদিন থাকিয়া বিভিন্ন সভায় জনগণের
করি টাকীতে সারাদিন থাকিয়া বিভিন্ন সভায় জনগণের
করি ইনিরাছেন। সহরের বাহিরে এইভাবে মন্ত্রিসভার অধিবেশন ইইলে মন্ত্রীদের সহিত জনগণের মিলিত হওয়ার
ক্রেয়াগ বাড়িবে ও তাহার ফলে লোক উপক্রত হইবে।

#### जयानम युट्यस्मनाथ मन-

্ খ্যাতনামা অধ্যাপক, দিল্লী বিশ্ববিতালয়ের প্রাক্তন উপাচার ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ দেন সম্প্রতি ৭২ বংসর বয়সে তাহার কলিকাত। বালীগঞ্জের বাদগ্রহে প্রলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বরিশাল মাহিলাডার অধিবাসী ছিলেন এবং নিজ চেষ্টা বারা সামান্ত অবস্থা হইতে কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। তিনি দিল্লীতে मत्रकाती नशीमालात अधारकत काञ्च कतियाहित्तन। ৪ বৎসর রোগভোগের পর পত্নী, ২ পুত্র ও ৪ কন্সা রাথিয়া তিনি পরিণত বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘকাল 'ভারতবর্ষে'র লেথক ছিলেন এবং বহু বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। মারাঠা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি পি-এইচ্. ডি. হন এবং স্থার আভতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার গুণের আদর করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিচ্ঠালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজনবিয়োগ-বেক্সা অমূভব করি এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক भग्रतम्भ जानारे।

### শান্তিশঙ্কর মুখোপাথায়-

গত ১৪ই অক্টোবর স্কেবি ও তেপুটী ম্যাজিট্টেট শান্তিশক্ষর ম্থোপাধ্যায় মাত্র ৪৪ বংদর ব্যুদে কলিকাতা
আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ হাদপাতালে প্রলোকগমন করিরাছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম। তিনি
খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক তারাশক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়
এম পি মহাশ্রের জামাতা ছিলেন। তারাশক্ষরবার ও
তাহার পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক দমবেদনা জ্ঞাপন
করি ও প্রার্থনা করি, শ্রীভগ্রান শান্তিশক্ষরের পরিবারবর্গকে এ শোক দহ্য করার শক্তি দান কর্জন।

## ভারতের খাত্য পরিহিতি-

গত ১৫ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় খাত ও ক্ষমিস্ত্রী শ্রীএন. কে. পাতিল দেশবাদীকে জানাইয়াছেন যে আগামী ৬ মাদকাল প্রতি মাদে ৯০ হালার টন করিয়া থাতাশস্ত ভারতে আমদানী করা হইবে—কাজেই থাতা সমস্তা দম্বন্ধে উদ্বেগের কোন কারণ নাই। তাহা ছাড়া পূর্ব চুক্তি মত আমেরিকা আরও ১ কোটি ১০ লক্ষ টন থাতা শস্তু সরবরাহ করিবে।

## ক্রেভা সমধায় গ্রাইন –

কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়াছেন—সারা ভারতের ১১৩টি বড় সহর ( যাহার প্রত্যেকটিতে এক লক্ষ লোক বাস করে ) ও ১৩৭টি ছোট সহর । যাহার প্রত্যেকটিতে ৫০ হাজার লোক, বাস করে )—-এর জন্ম হাজার হাজার ক্রেতা সমবায় গঠন করিয়া ন্থায়া মূলো সকলকে থাল দেওয়া হইবে। বিষয়টি সবোচ্চ অগ্রাধিকার বিষয় হইবে এবং এই থাতে ১০ কোটি টাকা বায় করা হইবে। এ বিষয়ে দেশবাসীর সহযোগিতা প্রয়োজন।

## কেন্দ্রীয় মন্ত্রি সভার পরিবর্ভন—

মহারাদ্রের ম্থ্যমন্ত্রী শ্রীধশোনস্তরাও বলবস্তরাও চাবন কেন্দ্রে নৃতন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় বর্তমান রাস্ত্র-মন্ত্রী শ্রীকে, রঘুরামাইয়াকে প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। দক্ষে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী শ্রীটি. টি. রুষ্ণমাচারীকে অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা-সময়য়-মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সারদানদ সিংকে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভিরেক্তার জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সর্বত্র সাজ সাজ রব—এই সঙ্গে দেশবাদী জনসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

## প্রীক্তরত্বখনাল হাতি-

কেন্দ্রীয় শ্রম-দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজয়স্থালাল হাতিকে অর্থনীতিক ও প্রতিরক্ষা সমন্বয় দপ্তরের সরবরাহ মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

## অসামরিক এতিরক্ষা ব্যবস্থা-

কলিকাতা ইমপ্রভযেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান শ্রীকরুণা-কেতন দেন আই. পি. এদ-কে পশ্চিমবঙ্গে অসামরিক প্রতি-র্ক্ষা ব্যবস্থার ডিরেকটার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি উভয় কাজই করিবেন। স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটা দেকেটারী শ্রীডি. এম. গুপ্ত সহকারী ডিরেকটার পদে নিযুক্ত ছইয়াছেন। পুলিদের ডি. আই. জি এপ্রথবকুমার দেন কলিকাতার অদামরিক প্রতিরক্ষার কণ্টোলার নিযুক্ত হইয়াছেন। এ. আই. জি. শ্রীদেবব্রতধর ডি, আই. জি. পদে উন্নীত হইয়া শ্রীদেনের কাজ ও দঙ্গে দঙ্গে ওয়ারলেদ বিভাগের কাজ করিবেন। অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক না হইলে দেশরক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

## উত্তরবঙ্গে সামরিক শিক্ষা—

উত্তরবঙ্গের তিনটি সীমান্তবর্তী জেলা কোচবিহার. জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের সকল সক্ষম রাইফেল চালনা শিক্ষা দেওয়া হইবে। আপাততঃ জন-সাধারণকে আত্মরক্ষাত্মক ব্যবস্থা হিসাবে স্বেচ্ছায় এই, শिका नहेरा वना हहेरत। एरव প্রয়োজনবোধে ईहा. বাধ্যতামূলক করা হইতে পারে। এই ব্যবস্থা মন্দের ভাগ —পূর্বে এই বাবস্থা করা উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলায় এই ব্যবস্থা চালু করা হইলে মান্তবের মনে সামরিক প্রেরণা, শৃঙ্খলা ও শক্তি বাড়িবে।

## নিমাইচরণ মল্লিক স্মৃতি-

অষ্টাদশ শতাদীর বাংলার দানবীর নিমাইচরণ মলিক আদি কলিকাতার বিশিষ্ট অধিবাদী ছিলেন। গত ১৮ই কার্তিক শিক্ষামন্ত্রী রায় হ্রেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্ব ৬৭, পাথ্রিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের গ্রহে তাহার স্মৃতি উৎসর হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বংশধরগণের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। ্দকালের কলিকাতার অধিবাদীদের কথা আজ্ঞ লোক ভূলিয়া ধাইতেছে।

## হারানো তুর

## শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়

আমারে যে তুমি ভাসিয়াছ ভাল নহে স্থা নহে ভুল, তোমার অসীম করুণার দান ফলও প্রবাহ সদা বহমান 'অটুট তোমার প্রেমের বাঁধন

বেঁধেছে মনের কূল।

দেই ত আমার গরব গরিমা ভুলি নাহি থাক মোরে, লভিতে তোমার কোমল প্রশ উছলিত হিয়া, অমিত হরষ, চুপিসাড়ে আসি নীরব নিশীথে আঘাত হান সে দোৱে। তুলি দিয়ে আঁকা পটুয়ার ছবি ধ্যানের দেবতা তুমি তোমাবিনে হায় সকলি অসার সে কথা স্মরণে জাগে বার বার দিবস প্রান্তে চকিতে মিলন প্রান্ত অধর চুমি।

> আমার যা' কিছু বিলায়ে সকলি **ब्बल्हि शहरा जाता**; জীবনে যদি না হয় পরিচয় 🦩 মরণের বুকে কর মোরে জম • হারানো ইরের মদির কাকলী কর্ণকুহরে ঢালো।



থালের প্রকৃতি হয় তঙ্গবের প্রায় অত্তর্কিতে হানা দেয় শাস্তির কুলায়!

मिझी-- পृथी (परमा



## ( পূর্বান্থবৃত্তি )

শহরাধা তাঁর থাতাটি থুললেন। নিজের মনেই কয়েকটি পাতা উল্টে উল্টে এক জায়গা থেকে পড়তে শুরু করবার আগে উৎপূলের দিকে চেয়ে বললেন, 'হাসতে পারবেন না কিন্তু।'

উৎপল বলল, 'বাং, হাদব কেন। আপনি প্ডে যান।'

অহ্বাধা পড়তে লাগলেন, 'আমার বাবার কাছ থেকে যে প্রেরণা আমি পেয়েছি তা আর কারো কাছেই পাই-নি। তিনি ছিলেন সামাত্ত স্কুল-মাষ্টার। তথন কতইবা তার আয়। থুব কটেই আমাদের সংসার চলত। বাবা মা আর আমরা ছটি বোন। সংসারে অভাব অন্টন বেশ ছিল। কিন্তু সেই অন্টনকে বাবা কথনো বড় করে দেখেননি। সংসারে এটা বাডস্ত ওটা বাডস্ত বলে মা মাঝে মাঝে নালিশ করতেন। কোন কোন সময় বাবার যে ধৈৰ্যচাতি না হত তা নয়। ঝগড়া-ঝাটও হত। কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না। বাবার বন্ধুরা পাড়াপড়শীরা ু বাবাকে ষেমন শ্রদ্ধা করতেন আমার মাও তেমনি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কীইবা হতে পারত। বাবাকে কখনো মিথ্যা কথা বলতে গুনিনি, পর-নিন্দা করতে শুনিনি, বাজে ঠাট্টা ইয়ার্কির ধার দিয়েও তিনি ষেতেন না। অথচ মাহুষ্টি যে নীরস ছিলেন সে কথা কেউ বলতে পারত না। বাবার বন্ধুরা তাঁর সংস্ কথা বলতে ভালোবাসতেন। আমাদের বাইরের ঘরের .তব্রুপোষে বসে বাবার সঙ্গে তাঁদের কত গল্প করতে শুনেচি। আমি আর আমার দিদিও তাঁর কাছে বদে গল্প ভনতাম।'

অনুরাধা ধামকেন। একটু যেন অন্তমনস্ক দেখাল

তাকে। উৎপল জিজ্ঞাস। করল, 'আপনার দিদির কথা তো এর আগে বলেননি। তিনি এখন কোথায় আছেন ?'

অন্ধাধা মৃথ তুলে বললেন. 'এখন আর নেই। ছিল।
আমার দিদির নাম ছিল রাধারাণী। আমার দিদিমা
রেখেছিলেন ওর নাম। আমার নাম রাখেন বাবা দিদির
নামের সঙ্গে মিলিয়ে। অল্ল বয়সে বিয়ে হয় দিদির। সন্তান
হওয়ার সময় মারা গেল। তার বয়স তখন য়োলও পূর্ণ
হয়নি। আমরা একজন আর একজনকে খুবই ভালোবাসতাম। আমাদের আর তো কোন ভাইবোন ছিলনা।
সাইরের কোন সঙ্গীনাখীও ছিল না। আমরা তুজনেই
ছিলাম তুজনের সঙ্গী।'

অন্থরাধা ফের এক্টুকাল চুপ করে রইলেন। কে জানে হয়তো দিদির কথা ছেলেবেলার দিনগুলির কথা তাঁর নতুন করে মনে পড়ল।

উৎপল লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি না জেনে আপনাকে—'

অহারাধা বললেন, 'না না, আপনার সংকোচের কোন কারণ নেই। সে অনেক দিনের কথা। পঁচিশ ছাবিশে বছর তো হবেই। তারপর কত শোকত্থথের দিন এল, চলেও গেল। তব মাঝে মাঝে দিদির কথা আমার মনে পড়ে।'

উংপল বলল, 'আপনি বরং যা পড়ছিলেন তাই পড়ুন।'

অহুরাধা বললেন, 'গুনতে ভালো লাগছে আপনার ।' উংপল বলল, 'নিশ্চয়ই! খুব ভালো লাগছে।'

অহরাধা খুদিও হলেন, লচ্ছিতও হলেন, 'কী ধে' বলেন। আমাদের লেখা কি আর লেখা হয়? এ হল আলাদা সাধনার বাাপার। আমি তো আর দে স্ব কিছুই করিনি। থেয়াল খুদিমত একটু একটু লিখে রেণেছি!
মরে গেলেও আমি এসব আপনাকে শোনাতামনা। কিন্তু
পরে ভেবে দেখলাম আপনি ধখন কিছুতেই লিখছেন না,
কী ভাবে আরম্ভ করবেন ঠিক করতে পারছেন না—।

উংপল হৈদে বলল, 'তথন আপনিই আমার পথ-প্রদর্শিকা হয়ে—।'

অহারাধা বললেন, 'অমন করে যদি ঠাটা করেন আমি আর একটি লাইনও পড়ব না। তাহলে থাতা বন্ধ করি।' উৎপল বলল, 'না না, বন্ধ করবেন কেন। পড়ান।'

অহুরাধা ফের পড়তে লাগলেন, 'আমরা বাবার কাছে গল্প শুন্তাম। পুরাণের গল্প, ইতিহাদের গল্প। যাঁরা বীরপুরুষ আর বীরাঙ্গনা বাবা বেছে বেছে তাঁদের কাহিনীই আমাদের শোনাতেন। মান্তবের শৌর্ঘ বীর্ঘ মহত্বের কীর্তনেই ছিল তাঁর আনন্দ। কুদ্র মামুষের কুদুতা নিয়ে তাঁকে কোনদিন গল্প করতে গুনেছি বলে মনে পড়ে-না। রাজপুত বীরপুরুষদের, মারাঠা যোদ্ধাদের গল্প ভনতে ভনতে আমি আর দিদি চুজনেই বলাবলি করতাম আমরা প্রতাপ সিংহ কি শিবাজীর মত পুরুষরা ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না। কিন্তু দিদির যথন শেষ পর্যন্ত গাট টাকা মাইনের একজন অফিদের কেরাণীর দঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল দে যে খুব হতাশ হয়েছে তা মনে হলনা। বরং আমার म्बर्धे प्रिक्रीवी कामाइवातृत मस्या मिनि यन পृथिवीत नव বীরপুরুষকে এক সঙ্গে দেখতে পেল। শশুর বাড়ি থেকে এদে দিদি তার বরের কত গল্পই না আমার কাছে করত। খুঁটিনাটি ঠাট্টা তামাদা আদর দোহাগের গল। মুগ্ধ হয়ে ভনতাম। বীরের গল্প ভনতে পেতামনা, তখন কোন আফশোদ হত না। বরের গল্পই কি কম মজার ?

কিন্তু দিদি অসময়ে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেল। বাবা বললেন, 'অহর আর বিয়ে দেবনা। আমি যতদিন আছি ও আর্মার কাছেই থাক।'

আমি বললাম, 'দেই ভালো বাবা। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও ধাব না। আমি তোমার কাছেই থাকব। ভোমার কাছে বদে পড়াগুনো করব।'

মা অবশ্য মানে মানে ভাগিদ দিতে লাগদেন, 'মেয়ে যে ধিকি হয়ে উঠল। তুমি কি সভ্যিই ওর বিয়ে দেবেন। তেবেছ নাকি ? পাড়ার লোকে কী বলবে শুনি।' বাবা হেশে বলুতেন, 'ভেবনা। ভালো সম্বন্ধ পেলেই ওর বিষে দেব। যার তার হাতে তো ওকে দিতে পারিনে। তোমার মেয়ের ধন্তভাঙ্গা পণ জানোতো? পুরুষের মত পুরুষ ছাড়া ও কাউকে বিয়ে করবে না।'

মা বলতেন, 'ওদব কথা তো তুমিই ওর মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছ । না বাপু কাজ নেই অত. বাছাবাছিতে। ছেলেটির স্বাস্থ্য ভালো হয়, স্বভাব-চরিত্র ভালো হয়, ত্বেলা ত্-ম্ঠি থেয়ে পরে থাকতে পারে আমি তাতেই খুদি। তারপর মেয়ের ভাগ্য। ভাগ্যের ওপর কেউ কি যেতে পারে?'

সম্বন্ধ 'থোজাথুঁজি চলতে লাগল। কিন্তু মা আমার বিয়ে দেখে যেতে পারলেন না। কারে। দঙ্গে পাকাপাকি কথা হবার আগে মাও চলে গেলেন। জর মাঝে মাঝে মার আগেও হয়েছে। কিন্তু অমন থারাপ ধরণের জ্বর কথনো হয়নি। দিন রাত ছটফট করতেন। ভাক্তার বলেছিলেন সেপটিক ফিভার।

মা ষে বাবার জীবনে কতথানি ছিলেন তা তিনি চলে যাবার পরে বুঝতে পারলাম। বাইরে থেকে বাবা দেখতে দেই রকমই আছেন। স্থুলে যান ছাত্রদের পড়ান, চাল চলন আচার আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ নির্দেশ দেন; বাসায় যদি কোন পুরোন বন্ধু বান্ধব দেখা করতে আদেন তাঁদের দঙ্গে গল্প করেন, তেমন জোর জবরদন্তি করলে যোগেশ কাকার সঙ্গে হ এক হাত দাবাও থেলেন কিন্তু আমি বুরতে পারি বাবা যেমন ছিলেন তেমনটি আর নেই। ভিতরে ভিতরে অনেক বদলৈ গৈছেন। কোন কোন সময় তিনি গীতা পড়েন, উপনিষদ পড়েন। পড়তেন। কিন্তু এখন পড়েন নিজেকে সান্থনা দেওয়ার জন্মে। সাম্বনা পান কিনা জানি না। একেক সময় দেখি চুপ করে বদে আছেন। জানলার বাইরে আমাদের এক-থানি জমি ছিল। তাতে মা ফুলগাছ লাগাতেন, তরি-তরকারির গাছও লাগাতেন। বাবাকে সেইদিকে চেয়ে থাকতে দেথতাম। আমি ওই সব সময় বাবার নিস্তন্ধতা ভাঙতাম না। কোন কথা বলে তাঁর মন অক্তদিকে তিনে আনবার চেষ্টা করতাম না। বরং পায়ের শব্দুকু নিজের শাস প্রশাসের শশুটুকুও যেন গোপন করে চলে ষেভাম। कान कान मिन ताजित असकार्द वावादक आकारनत

দিকে তারিয়ে থাকতেও দেখেছি। ছেলেবেলায় গর ভনেছি—মাছৰ মরে গিয়ে ওইসব নক্তলোকে চলে যায়। বাবাও তাই বিশাস করতেন কিনা, তারার মধ্যে সান্ধনা খুঁজতেনকিনা—কেজানে। আমার মায়ের নাম ছিল নয়ন-তারা। নামের এই সাদৃল্যের কথা কি বাবার মনে পড়ত ?

্বাবার এই নীরব শোক আমার ভালো লাগল। মৃত্যুর পরে বাবা যে মাকে ভুলে যাননি, বরং গভীরভাবে মনে কবে মেথেছেন-একথা টের পেয়ে বাবার ওপর আমার শ্রদা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বাবার সমবয়সীদের মধ্যে, কি বাবার চেয়েও বেশি বয়সীদের মধ্যে দেখেছি স্ত্রী মারা यावात्र भरत्र व्यत्नरकरे विरम्न करत्रह्म। घरत व्यत्नकश्चि ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কারো কারো বিয়ে করতে वारधिन। वावा छाँएमत मृत्य नन एमएथ ज्यानम प्रशिष्ठ, গর্ববোধ করেছি, মাঝে মাঝে বাবা মার কথা নিয়ে আমার দক্ষে আলোচনাও করতেন। যথন আমরা হইনি ভথনকার গল্প। তুংথকষ্টের মধ্যে দিয়ে তুজনের ঘর भः भात हानावात (महे काहिनी, वावा आभारक वनराजन। মা বেঁচে থাকতে তার কিছু কিছু তো আমি নিজেও দেখেছি। তবু বাবা আমাকে সে সব দিনের কথা-কি আরো পুরোন আমার অদেখা দিনগুলির কথা শোনাতেন। কবে বাবার অস্থথে মা রাত জেগে সেবা করেছিলেন, কবে টাকার অভাবে মাকে তার পছন্দমত একথানা শাড়ি কিনে দিতে না পেরে বাবা তৃঃথ পেয়েছিলেন—আবার মার কাছে থেকে দেই হৃঃথের সান্তনাও কিভাবে জুটেছিল বাৰার কাছে দেই গল্প ভনতাম। শিবপার্বতীর মত একটি আদর্শ দম্পতী আমি বাবা-মার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম।

কিন্তু মা তো আর নেই। তিনি থাকলে বাবার সেবা করতেন, গুশ্রুষা করতেন। আমি অবশ্য অতটা পারিনে। মার মত অমন স্থল্য করে রাঁধতেও পারিনে, ষত্ব করে বিছানা পাততেও পারিনে, নিখুঁতভাবে মশারি খাটাতেও জানিনে—তব্ আমি ষতটুকু জানি তাতেই বাবার কাঞ্চলে

ষায়। আর আমি না থাকলে বাবার একদিনও চলেনা। বাবাকে একা ফেলে আমি কোথাও চলে গেছি এ কথা আমি ভাবতেও পারতাম না। আমি মনে মনে ভাবতাম, বাবাকে ছেড়ে আমি কথনো কোথাও যাবও না। বাবা ষতদিন বেঁচে থাকবেন আমি ওঁর কাছে থাকব, ওঁর সেবা ভশ্রষা করব, ওঁর পায়ের তলায় বলে পড়ান্তনো করব। তারপর তিনি যথন বুড়ে৷ হবেন, কোন কান্সকর্ম করতে পারবেন না আমিই তখন চাকরি করে বাবাকে খাওিয়াব i আমার ভাই থাকলে যা করত তাই করব। ওর ছেলে আর মেয়ের কান্ত করব। আমাদের স্থলের টিচারদের মধ্যে অমন তৃএকটি চিরকুমারী স্থেহময়ী দিদি-মণির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয়েছিল। মনে আমি তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম। कौरानत हार निरम्नत ভবিগং भौरनरक निरमत क**ज्ञनां**त्र গড়ে নিয়েছিলাম। আমার কাছে ওই ধরণের স্বাভাবিক কিছু যেন আর ছিল না।

আমার অমত সত্ত্বেও আমার সহন্ধ মাঝে মাঝে আসত্তেলাগল। বাবার চেয়ে বাবার বন্ধুদের গরঙ্গ যেন বেশি। মাসীমা মেসোমশাইদের গরঙ্গ আরো বেশি। কিন্তু তাঁরা সহন্ধ আনলে কি হবে—তার কোনটাই হল না। আমার তো অপছন্দ ছিলই, বাবারও পছন্দ হচ্ছিল না। ঘর বর কুল শীল রূপ যোগ্যতা সব দিক মেলে না—কোন না কোন খুঁৎ বেরিয়ে পড়ে। পাত্রপক্ষও খুঁৎ বের করতে ছাড়েন না। বাবার সব চেয়ে বড় দোষ দারিন্দ্র। বাবা তো টাকা পয়সা বেশি ব্যয় করতে পারবেন না। তবে অত্তর্বাছাবাছি কিসের। আখ্রীয়স্বন্ধন স্বাই যথন বিরক্ত্র্যে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, আমার বিয়ে হবে না বালই ধরে নিয়েছেন—দেই সময় হঠাং অভ্ততাবে আমার বিশ্বে হয়ে গেল, আমাদের কোন আগ্রীয়স্বন্ধন বন্ধুবান্ধব এই বিয়েতে ঘটকালি করতে আসেননি। এমন কি বাবার পক্ষেও এ বিয়ে বোধ হয় অভাবিত ছিল। [ক্রমশঃ





# ন্ত্ৰীণাং চরিত্রম্

মিদেস্ গোয়েল্

পূর্ব প্রকাশিতের পর

33

কবি বার্লদ দিল্যাণ্ড বর্ণিত স্পষ্টতত্ত্ব অহুসারে ভারনা স্প্ট হয়েছিল সকল স্প্টির আগে। তারি মধ্যে সকল বস্তু নিহিত ছিল। তিনি নিজেকে ছইভাগে বিচ্ছিন্ন করলেন—আধার আর আলোতে। তিনি নিজে রইলেন আধার, আর তাঁর ভাই আলো হলেন লুদিকার। ভারনা লুদিকারের প্রেমে পড়লেন। কিন্তু লুদিকার তো রাজী নয়। লুদিকারের প্রিয় ছিল এক বিড়ালী ভারনা—বিড়ালীর রূপ ধরে তিনি লুদিকারের সঙ্গে মিলিত হলেন। একটি মেয়ের জন্ম হল। তার নাম রাখা হল আারেভিয়া।—

প্রাণতোষকে প্রলুদ্ধ করার সকল চেষ্টা যথন আমার বার্থ হল, তথন মনে পড়ল আমার উপরিলিথিত উপাথ্যানটির কথা। আমি প্রাণতোষকে প্রতারিত করবার জয়ে প্রস্তুত হলুম।

আমার মাসস্থতো বোনের কাহিনী বলা শেষ করেছি:
এবার নিজের কাহিনী বলছি। একটা সাংঘাতিক
প্রতিহিংসাবৃত্তি আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু
প্রাণতোষ কি দোষ করেছিল? হাা, একটা দোষ ছিল
প্রাণতোবের। সে ছিল আমার প্রেমের জন্তে আমার
ভামী মি: গোয়েলের প্রতিক্ষন্দী।

আমরা কলেজে তিন জন এক ক্লাসে প্ড হুম। আমি
প্রাণতোব দাস, আর হরদরাল গোয়েল। আমার বাবা
শিবনাথ রায় উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তারপর
আমি ছিলুম তাঁর একমাত্র কলা প্রমীলা। শুধু রূপে
আমি প্রমীলা ছিলুম না, গুণও আমার কিছু কিছু ছিল।
কোন কোন পরীক্ষায় হই প্রতিহন্দী প্রাণতোষ ও
হরদয়ালকে পরাভূত করে প্রথমও হয়েছি। আমাদের
বাড়ীতে হঙ্গনেরই অবারিত হার ছিল। বাবা ও মা
হইজনকেই সমান আদর করতেন। আমার সঙ্গে কার
বিয়ে হবে সে সয়দ্ধে কেউই ঠিক জানতো না। প্রাণতোষ
ভাবত হরদয়ালকে, আর হরদয়াল ভাবত প্রাণতোষ
আমি বেশি ভালোবাসি। কিন্তু আমি নিজেও জানতাম
না কার প্রতি আমার অহুরাগ বেশী ছিল। তবে বলতে
পারি—ছই জনের প্রতিই আমার ঈর্ষা ছিল বেশী।

আমাদের বি-এ পরীক্ষার আগে হরদয়ালের বাবা গুরুদয়াল গোয়েল চাকুরী থেকে অবসব গ্রহণ করে নিজের বাড়ী অমৃতসর চলে গেলেন। হরদয়াল রইল হোষ্টেলে। দেই সময়ে হরদয়াল আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই মাতায়াত করত। প্রাণতোষ তত আসত না। কারণ সে তথন ভীষণ মনোষোগ দিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে স্ক্র করেছিল। প্রেরণা ছিলুম আমি। আমার সক্রে তারি বিয়ে হবে যে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হবে—একথা আমি একদিন বলেছিলুম।

হরদয়ালই জিতল। সে পরীক্ষায় শুধু ফাষ্ট হল না, প্রমীলাকেও লাভ করল। তৃতীয় স্থান অধিকারিণী প্রফ্রীলাকে। হরদয়ালের বিয়েতে তার বাবা এসেছিলেন কোল্কাতায়। 'বিয়ের পর আমরা অমৃতদর চলে গেলুম। স্বামীর বাড়ীতে আমার যথেষ্ট আদর হল বটে, কিন্তু ঁআমি লক্ষ্য করলুম, বড়ছোট সকলের মধ্যেই আমাকে —ित्य ठाপाठाপा হामि—मुथ्रिक्श दामि। द्रम्यालरक একদিন ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেদ করলুম। দে কোন সম্ভোষ-জনক জবাব দেয় নি। কিন্তু তার প্রদিনই আমাকে নিয়ে কোলকাতায় চলে এল। কোলকাতায় এক পত্রিকা অফিনে চাকুরীর জোগাড় করেছিল হরদয়াল। ভাল লেথবার ক্ষমতা ছিল তার। বিয়ের পর আমার পড়া বন্ধ হয়ে গেল, হরদ্য়ালেরও। সে বলত চাকুরীর জন্ম পড়ছিলুম। চাকুরী পেয়ে গেছি, পড়ে আর কী হবে? আসলে সে প্রাণতোষের সঙ্গে আর প্রতিধন্দিতা করতে ভরুমা পাচ্ছিল না।

প্রাণতোষ বৈরীহীন রণক্ষেত্রে একাকী বিচরণ করতে লাগল।

আমার কী সর্বনাশ হয়েছে, কেন আমার শশুর বাড়ীর লোকেরা ম্থাটপে হাসছিল তা আমি ব্রুতে পারলুম অনেকদিন পরে। হরদয়াল তার অফিস পাড়ায় একটা ফ্লাটবাড়ী ভাড়া করল। আমি আর হরদয়াল মাত্র সেথানে। কিন্তু পুরুবের কাছে নারী যা পেয়ে থাকে আমি তা পাইনি। হরদয়াল সব সময়েই সেই মৃহ্র্তটিকে পরিহার করে গিয়েছে। কিন্তু নৃতন বাসায় এসে হরদয়াল তার স্বামিশ্বের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারল না। সে 'প্রিয়েপাস' ব্যবহার করল ও আমি ক্ষত বিক্ষত হলাম। অনভিক্তা আমি। ভাবলুম এই বৃঝি স্বাভাবিক। কিন্তু ষন্ত্রণা মারাত্মক হওয়াতে ভাক্তার ভাকতে হল। ভাকতার আমাকে পরীক্ষা করলেন, তারপর মিং গোয়েলকে। কিন্তু যে রহন্ত তিনি উদ্ঘাটন করলেন তা সত্যি বড় মারাত্মক। হরদয়াল পুরুষ নয়! কী লজ্জা! একটি নারীর সক্ষে বিয়ে হয়েছে আমার!

: काटकत অভিনার হরদয়াল অমৃতসর চলে গেল। আমি

কার কাছে আমার হৃংথের কথা বলব ভেবে পেলাম না।
প্রাণতোষকে লিথে পাঠালুম আদতে। তার পরীক্ষা শেক
হয়ে গেছে। কোন কাজের চাপ নেই তব্ও সে এল
না। জাতীয়-গ্রন্থ-ভবনে সে গিয়ে পড়াশোনা করত।
সেথানে কয়েক দিন যাতায়াত করার পর একদিন তার
দেখা পেলুম। কিন্তু আমার ছৃংথের কথা তাকে দব
বলতে পারলুম না। কী একটা বিভ্ন্নায় যেন তার মন
বিম্থ হয়ে আছে। যতদ্র বৃঝ্লুম প্রাণতোষ জ্ঞানের
রাজ্যে যেমন অজানাকে জানতে পাগল, তেমনি প্রেমের
জগতেও চায় অজানাকে জানতে—রহস্তময়ীর রহস্ত
উদ্ঘাটন করতে। আমি যা বললুম সে যেন তা বিখাসই
করল না।

ভায়েনার ঐ কাহিনী মনে পড়ল। আমি তিন দিন পরে বোরথা পরে চিড়িয়াথানার ধারে রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে রইল্ম। সন্ধ্যার আধারে কত লোক এল গেল। কত লোক কত কী ভাবল। কিন্তু গ্রন্থাগার থেকে হেঁটে বাওয়ার পথে প্রাণতোষ যথন বোরথাওয়ালীর সামনে থমকে দাঁড়াল, আমি অফ্নাসিক স্বরে উত্ ভাষায়্বলল্ম, 'দেখুন, আমি বিপদে পড়েছি আমায় সাহাব্য করবেন।' হরদয়াল আমায় ভাল উত্ শিথিয়ে ছিল, প্রাণতোষও উত্ জানত।

'कि विशव वन्न।'

'আস্থন যেতে যেতে বলব।'

অন্ধকারে ত্জনেই গড়ের মাঠে প্রবেশ করন্ম।
আনেকগুলি গাছ যেখানে একত্র হয়ে অন্ধকারটাকে জ্মাট
বাঁধিয়ে রেখেছে দেখানে গিয়ে হাজির হলুম। ঘাসের
উপর বসল্ম। পাশে বসতে অন্থরোধ করল্ম প্রাণতোষকে।
প্রাণতোষ যেন অজ্ঞাতকে জানবার আগ্রহে উৎকণ্ঠ ও
অধীর হয়ে উঠেছিল। কাছে ঘেঁদে বসল সে।

বলন্ম, আপনি পুরুষ ?

क्ति ? मत्मर राष्ट्र ?

হাা। পরিচয় দিন।

অজানাকে যে পুরুষ জানতে চায়, তুর্ভেগ্যকে ভেশ করতে চায় সে পুরুষ পুরুষতের পরিচয় দিল। পরে সামার পরিচয়ও সে জানতে পারল। তারপর যথন সে আমার সর্বনাশের সকল কাহিনী শুনল, আমাকে বিয়ে

করবার প্রতিশ্রতি দিল। এর তিন দিনের মধ্যেই তার দক্ষে আমার বিয়েও হয়ে গেল। আর এ থবরটা হর-मंत्रात्मत्र काट्ड (भीड़ंटिल दिनती दम ना। किंकिंग मिथम আমারই এক দহপাঠিনী ক্মলা অধিকারী। দে হর-দ্যালকে আমতী নামে সংখাধন করেছিল। লিখেছিল, 'বোন তোমার জন্মে বর ঠিক করেছি। একবার কোল-কাতার এন।' কিন্তু এর ভাষণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল হ্রদয়ালের উপর। দে আত্মহত্যা করেছিল। পুরুষত্বই খখন গেল, তখন জীবন রেথে কী লাভ ? প্রাণতোষ বড়ই पुःथ পেয়েছিল। রেগে গিয়ে চিঠি লিখেছিল হরদয়ালের বাবা শুরুদরাপকে, নিঞ্চের মেয়েকে এই রকম বিক্বতভাবে লান্দ্রপালন করে কী সাংঘাতিক মর্মান্তিক করলেন তার শীবনটাকে, বিনাশ করলেন একটা জলম্ভ প্রতিভাকে। প্রাপ্রভাষ বুঝতে পারেনি দোষ গুরুদয়ালের নয়। নারীর প্রকৃতি কত বিচিত্র হতে পারে তার অভিজ্ঞতা তো তার हिन ना । अरप्रक य बलाइन-नावीत जेन्नर्टानव (sublimation) ক্ষমতা খুব কম সে কথা খুব সতি। নারী ভার অপূর্ণতাকে উষর্ভিত করে বিশ্বের উবর্ধন করতে পারে। প্রকৃতির তাই নিয়ম। কিন্তু শিক্ষার জন্মেই হোক, বা ব্যক্তিগত বিকৃতির জ্ঞেই হোক-শিক্ষিত নারীদের মধ্যে নারীর অপূর্ণতা একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে তাদের অন্তরের মধ্যে। সেই বিক্লোভেই তারা সৃষ্টি করে অশান্তি--গৃহে ও সমাজে, পুরুষকে পরাজিত করার **উ** ज्यां श्राम ।

বাহোক আমিও একটা কঠিন চিঠি লিখলুম হরদয়ালের বছদিদিকে বিনি খুব বেশী মুখ টিপে হেদেছিলেন আমার প্রথম পতিগৃহে যাবার পরে। নীচে নাম স্বাক্ষর করলুম শ্রীমতী প্রমীলা দাস। এই নাম লেখার মধ্যে নাকি একটা অহংকার, তীব্রভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রাণতোষ ভাই একট্ কটাক্ষ করেছিল।

কিন্তু আমি যে এখন আর মিদেদ গোয়েল নই, শ্রীমতী দাস—শ্রীমান্ প্রাণতোষ দাসের স্থী—যে প্রাণতোষ প্রকৃতই পুরুষ।



## কাপড়ের কারু-নিষ্প রুচিরা দেবী

দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে, পায়ের মোজা জীর্ণ-পুরাতন হয়ে গেলে সচরাচর সে মোজা নিতাস্তই অনাবশ্যক-জঞ্চাল মনে করে আমরা ফেলে দিই। কিন্তু এভাবে পুরোনো মোজাগুলিকে একবারে বাতিল করে না দিয়ে, বরং সেগুলিকে অনায়াসেই অক্ত-ধরণের আরো নানান দরকারী কাজে লাগানো যায়—এমন কি, মাথা থাটিয়ে সামাক্ত চেষ্টা করলেই, এ সব অব্যবহার্য্য পুরোনো মোজা থেকে ঘর-সাজানোর আর ছোট ছেলেমেয়েদের খেলবার ও উপহার দেবার উপযোগী কাপড়ের কারু-শিল্পের বহু বিচিত্র-অভিনব ছাদের স্বন্দর স্বন্দর পুতৃল পর্যন্ত বানানো সম্ভব হয়। কি উপায়ে পুরোনো মোদা থেকে কাপড়ের কারু-শিল্পের এই সব অপরূপ পুতৃল বানানো বায়, এবারে তারই মোটাম্টি হদিশ জানাচ্ছি। পুরোনো মোজা থেকে তৈরী এ সব পুতৃদের চেহারা দেখতে কেমন ছাদের হবে, পরপৃষ্ঠায় ১নং ছবিতে তারই একটি স্থশন্ত নম্না দেওয়া -र्म।

উপরের নম্নামতো কাপড়ের কারু-শিল্পের পৃত্রুল বানাতে হলে, যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটাম্টি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। এ ধরণের পৃত্রুল বচনার জন্ম চাই—পুরোনো একপাটি রঙীণ মোজা, একটি ভালো, কাঁচি, সেলাইয়ের কাজের জন্ম সরু, আর কার্পেট-বোনার উপদাসী মোটা ধরণের একজোড়া ছুঁচ, রঙ-বেরঙের এমব্রয়জারী স্তের, পৃত্রুব্র মাধার



কোগুচ্ছ-বানানোর জন্ম এক হালি' (strand)
কালো, শাদা বা বাদামী রঙ্রে পশমী-হতো (woolen chord), এক বাণ্ডিল ধূলি-কাকর-বীচি-হীন পরিষ্কার
তুলো, লাইন টানবার ও মাপ নেবার জন্ম ভালো
একটি 'স্কেল-ফলার' (scale-ruler) আর কাপড়ের উপর
নক্ষা-আঁকার জন্ম ভালো এক টুকরো রঙীণ-খড়ি।

এ সব সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করে নেবার পর, পুতৃল-তৈরীর কাজে হাত দিতে হবে। সে কাজ স্থক্ষ করবার আগে, পুরোনো মোজাটিকে পরিপাটিভাবে সাবান-জলে কেচে রৌজের তাপে শুকিয়ে আগাগোড়া সমান-ছাঁদে (flat-shape) ইস্তি করে নিন। মোজাটিকে নিথুঁত-ভাবে ইস্তি করে নেবার পর, সেটিকে সমতল টেবিল অথবা মেঝের উপর সমান্ভাবে বিছিয়ে রেথে, নীচের ২নং ছবির



हाँकि छात्र तुरक, 'स्कल-कलात' जात तडील-शिष्त नाशास्त्र পুতুলের দেহাবয়বের বিভিন্ন-অংশের 'নক্সা' (Sectional of the pattern ) একৈ ফেল্ন। তাহলেই মোজার উপর পুতুলের দেহাবয়বের পুরো-নক্সাটি ছকে নেৰার কাজ-মিটবে। এবারে উপরের ২নং ছবির 'ফুটকি-চিহ্নিত' নক্সার প্রত্যেকটি রেখা বরাবর নিখুঁত-ভঙ্গীতে কাঁচি চালিয়ে পুতুলের দেহাবয়বের, পায়ের হাতের ও মাথার অংশের প্রয়োজনীয়-কাপ্ডটুকু ছাটাই করে ফেল্ন ... মোজার গোড়ালির-কাপড় নিতান্তই অপ্রাঞ্জ জনীয়-কাজেই দেটিকে বাদ দিয়ে রাখুন। এভাবে ছাঁটাই করলেই দেখবেন-মোজাটি চারিটি ছোট-ছোট অংশৈ বিভক্ত হয়েছে ... এই চারটি ভাগের মধ্যে, প্রথম-টুকরোতে মিলবে—উপরের ১নং ছবিতে দেখানো 'ক' চিহ্নিড অর্থাৎ পুতুলের মাথার, গলার, দেহের আর পদ-ম্রালের অংশ, আর দ্বিতীয়-টুকরোতে মিলবে—উপরোক্ত ১নং ছবির 'ঘ' চিহ্নিত অর্থাৎ পুতুলের ত্ব'থানি হাতের অংশ। মোজার বাকী তৃটি টুকরো অর্থাৎ উপরের ১নং ছবির্ভে দেখানো 'থ' আর 'গ' চিহ্নিত অংশ-পুতুল-বানানোর কাজের জন্ম কোনো প্রয়োজনেই লাগবে না, স্থতরাং এ ছটি কাপড়ের টুকরোকে বাড়তি-হিসাবে অনায়ামেই বাতিল করে দিতে পারেন—এতে শিল্প-কাজের কোনো বাাঘাত ঘটবে না।

কাপড়-ছাঁটাইয়ের পর, সেলাইয়ের কাজ। প্রথমেই
পুতৃলের আপাদমন্তক অর্থাৎ উপরের ১নং ছবিতে দেখানো
'ক'-চিহ্নিত অংশের অর্থাৎ মোজার ভিতরকার ঠোঙার
মতাে কােকরে ভালােভাবে তুলাে ঠেশে ভরাট করে দিন।
তারপর পুতৃলের মাথার ও পায়ের অংশের ছাঁটাই করা
প্রান্ত-দীমার ত্'দিকে ছুঁচ-স্থতাের সেলাই দিয়ে পাকা;
পাক্ত-ধরণে ফাঁক-বদ্ধ করে বেমাল্ম জুড়ে দিন। এরারে
উপরের ১নং ছবির 'ফুটকি-চিহ্নিত' রেখা-অফ্লারে তুলােঠাশা মোজার পুতৃলের পায়ের, কােমরের ও পলার
অংশে ছুঁচ-স্থতাের ফোঁড় তুলে পরিপাটিভাবে সেলাই
করন এবং বুকের উপর পুর্বোক্ত ১নং নক্সায় যেমন্
দেখানাে রয়েছে, ঠিক তেমনি-ভকীতে দারি-সারি ছোট
আর বড় কয়েকটি মানানসই-ধরণের রজীণ-বােতামঃ
একের পর এক স্ক্রভাবে টেকে দিন। এ কাঞ্চ শেহ

হলে, প্রয়োজনমতো রঙের স্থতো দিয়ে পুতুলের মৃথে চোথ, নাক আর ঠোঁট রচনা করুন। পুতুলের চোথের মণি বানাতে হবে, যথাস্থানে ছুঁচ-স্থতো দিয়ে ছোট- দাইজের তুটি রঙীণ-বোতাম দেলাই করে।

এবারে পুঁতুলের মাথার উপরে স্বদৃশ্য-কেশগুচ্ছ রচনার পালা। কেশগুচ্ছ-রচনার জন্ম প্রয়োজনমতো রঙের পশমের হতো বেছে নিতে হবে এবং কার্পেট-বোনার মোটা ছুঁচের দাহায্যে দেগুলিকে পাকাপোক্তভাবে একের পর এক দেলাই করে দিন পুতুলের শিয়রে। তাহলেই পুরোনো মোজা দিয়ে বিচিত্র-স্থপর্যপ পুতুল-রচনার কাজ শেষ হবে।

পরের সংখ্যায় এমনি-ধরণের কাপড়ের কারু-শিল্পের স্থারো কয়েকটি অভিনব-সামগ্রী রচনার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

## পণমের পুলে ভার

## हित्रभारी (पर्वो

শীত এদে গেল 

দ্বন্ধর মেরেরা সকলেই এখন নানা ধরণের সৌথিন-স্থলর পশমের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্নতে স্থল করেছেন। তাই শীতের সময় পুরুষদের নিত্যবারহারের উপযোগী সৌথিন-স্থলর এবং সহজেই নিজের ছাতে বুনে তৈরী করা যাবে, এমনি-ধরণের একটি পশমী-পুলোভারের 'প্যাটার্নের' বিষয়ে আলোচনা করছি।

এ 'প্যাটার্নের' পশমী-পুলোভারটি দেখতে কেমন হবে, উপরের ছবিটি থেকে তার মোটাম্টি আভাদ পাবেন। এই ধরণের প্রমাণ-সাইজ পুলোভার বৃনতে হলে দরকার—৭ আউন্দ ভালো '৪-প্লাই' পশমের হতো (4-Ply Wool) একজোড়া ৯ নম্বর, আর একজোড়া ১১ নম্বর পশম-বোনার মঙ্গুরুত কাঁটা (1 pair No. 9 and 1 pair No. 11 knitting-needles), একটি মাপ-নেবার ফিতা (measuring-tape) এবং একটি ভালো কাঁচি। প্রদক্ষকমে বলে রাখি, এ পুলোভার বোনার সমন্ন ব্যক্তিগত কচি স্থবিধা অন্থারে, আলোচ্য-প্যাটার্নিটি সক্ষ অথবা মোটা

ধরণের পশম আর বোনবার কাঁটার সাহান্যে রচনা করা।

যাবে। এছাড়া আরো একটি দরকারী কথা জানিয়ে রাথা
প্রয়োজন। সেটি এই প্যাটার্ন-মন্থ্যারে পশম আর কাঁটা



দিয়ে পুলোভার বোনবার পদ্ধতি-বর্ণনাকালে বিশেষ কাজে লাগবে। অর্থাং '•' এই সাঙ্গেতিক-চিহ্ন যেথানে বসানো থাকবে, বোনবার সময় এ-চিহ্ন যে-অংশ থেকে স্থক হয়ে যে-অংশ শেষ হবে, সেটুকু স্থান 'Repeat' বা 'পুনরাম্থ-বৃত্তি করবেন। পুলোভার বোনার পদ্ধতি বোঝানোর স্থবিধার জ্বস্তই যে এ চিহ্নটি ব্যবহার করা হলো, সে কথা বলাই বাহুলা!

যাই হোক, উপরোক্ত দামগ্রীগুলি সংগ্রহ হবার পর, পশম আর কাঁটার দাহায্যে যে পদ্ধতিতে পুলোভারটি আগাগোড়া বুনতে হবে, আপাততঃ তার পরিচয় দিই।

গোড়াতেই পুলোভারের সামনের অর্থাং পোবাকের বুকের দিকটি বুনে ফেলতে হবে। পুলোভারের সম্মৃথভাগ, অর্থাং বুকের দিকে বোনবার সময়, প্রথমে ১১ নম্বর কাঁটার সাহায়ে ১১০ ঘর তুলে, ১ ঘর সোজা ১ ঘর উন্টো, এই নিয়মে 'Rib' বা ছ'দিকের 'পঞ্জরের' কিনারা রচনা করবেন। ছ'দিকের এই 'কিনারা' বা 'Rib' যেন পাঁচ আঙ্গুল লম্বা হয়—সেদিকে জ্ক্ষ্য রাথবেন। এবারে ২ ঘর সোজা \* ১টি ঘরকে ফু'বার বুনে একটি

ষর বাড়াতে হবে— > সোজা > উল্টো হিদাবে তিন-বার; সাঙ্কেতিক-চিহ্ন থেকে শেবের ১০ ঘর অবধি 'Repeat' বা 'পুনরাবৃত্তি' করবেন—শেবের ১০ ঘর, ১ সোজা > উল্টো হিদাবে তিনবার; পরবর্তী ঘরটিকে বাড়িয়ে ছ'টি ঘর রচনা করবেন— > উল্টো > সোজা হিদাবে বুনে গিয়ে। তাহলেই দেথবেন— কাটায় ১২৬ ঘর রয়েছে।

এবারে প্যাটার্নটি ব্নতে স্থক করুন। প্যাটার্ন বোনার সময়, ১০ নম্বর কাঁটা দিয়ে কাজ করতে হবে। সে কাজের পদ্ধতি হলো:—

প্রথম কাঁটার: ১৫ সোজা ৮ সোজা —(২ উন্টো, ৪ উন্টো, হিদাবে) ত্'বার, ১ উন্টো, শেষের ২৩ ঘর সোজা —এমনি নিয়মে বুনবেন।

দ্বিতীয় কাঁটায়: ১ সোজা \* ৮ উন্টো—( ২ সোজা, ৪ উন্টো) ত্বার, ২ সোজা \* । প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন যে উপরোক্ত ৮ উন্টোর গোড়াতেই এবং ২ সোজার শেষে সাক্ষেতিক-চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। অর্থাৎ, এ চিহ্নের অর্থ হলো—এবারে গোড়ার চিহ্ন থেকে শেষের চিহ্নটি (৮ উন্টো থেকে ২ সোজা) পর্যান্ত অংশ 'Repet' বা 'পুনরাম্বৃত্তি' করতে হবে। এমনিভাবে কাজ করে এসে শেষের ২৩ ঘর উন্টো বুনতে হবে।

এ কাজের পর, আবার উপরোক্ত নিয়মে প্রথম আর দ্বিতীয় কাঁটায় যে পদ্ধতিতে ঘর তুলে এতক্ষণ বুনে এসেছেন, তারই 'Repeat' বা 'পুনরামুবৃত্তি' করবেন।

\* \* এবারে পঞ্চম কাঁটায় বৃহ্ন—১৫ সোজা, \* সোজা
২ উন্টো শব্ন অহ্ন আবেকটি কাঁটায় পরবর্তী ঘর ছটিকে
রেথে, কাঁটাটিকে পিছনে সরিয়ে রেথে দিন। অতঃপর ২
সোজা বৃনে তুলে, পিছনে ফেলে-রাথা অহা কাঁটার ঐ ঘর
ছটিকে হাতের কাঁটায় উঠিয়ে নিয়ে ২ সোজা বৃহন।
বৃনন-শিল্পের ভাষায় এমনিভাবে চারটি ঘরকে উন্টোপান্টা
করার বছতির নাম দেওয়া হয়েছ—'পিছনে মোড়ফেলা'। এমনিভাবে অহা একটি স্বতন্ত্র-কাঁটায় ২ উন্টো
নিয়মে-তোলা ঘর ছটিকে আলাদা সরিয়ে রাখুন। তারপর
ঐ বতন্ত্র-কাঁটাটিকে সামনের দিকে রেথে পরবর্তী ঘর
ছটিকে সোজা বৃহ্ন। এবারে স্বতন্ত্র-কাঁটায় সরিয়ে-রাথা
ঘর ছটিকে পুনরায় বাঁ-হাতের কাঁটায় তুলে নিয়ে ঐ ছটি

ঘর সোজা বুনে যান। এমনিভাবে সামনের দিকে চারটি ঘর আলাদা সরিয়ে-রাথার পদ্ধতির নাম—'সামনে মোড়- ফেলা'। এবারে বুছ্ন—২ উল্টো, সাঙ্কেতিক-চিহ্নের স্থক থেকে শেষ অবধি অংশটুকু 'Repeat' বা 'পুনরাছ্ক্রুতি' করে তারপর শেষের ২৩ ঘর সোজা রচনা ককন।

এ কাজের পর, উপরোক্ত নিয়মান্থদারে দিতীয় কাঁটার লাইন লাইনটি একবার এবং প্রথম ও দিতীয় কাঁটার লাইন ছ'বার 'Aepcat' বা 'পূনরান্থবৃত্তি' করে বুনে যান। এমনিভাবে কাজ করে গেলেই দেখবেন, মোট দশটি লাইন বোনা-হয়েছে।

একাদশ লাইনটি বুনতে হবে —>৫ সোজা \* ৮ সোজা,
২ উন্টো সামনে-মোড়-ফেলে, ২উন্টো পিছনে-মোড়-ফেলে,
২ উন্টো \* প্রথম থেকে শেষ সাক্ষেতিক-চিহ্ন অবধি অংশ
'Repeat' বা 'পুনরামুব্
তি' করে শেষের ২০ ঘর পর্যান্ত,
শেষ ২০ ঘর সোজা \*।

তারপর উপরোক্ত পদ্ধতি অহুসারে আবার বিতীয়
কাঁটার লাইনটি একবার এবং প্রথম ও বিতীয় কাঁটার
লাইনটি ত্'বার 'Repeat' বা 'পুনরাহুর্নত্তি' করবেন।
এবারে পুর্বোক্ত পঞ্চম কাঁটার • \* সাম্বেতিক-চিহ্ন থেকে
যে অংশের শেষ অবধি এমনি নিশানা রয়েছে, সেই অংশটুকু 'Repeat' বা 'পুনরাহুর্ন্তি' করুন। এভাবে বোনার
পর, আবার একবার উপরোক্ত-নিয়মে পঞ্চম কাঁটার
লাইনটি বুনে যান। তারপর পুনরায় একবার পুর্বোক্ত-পদ্ধতিতে বিতীয় কাঁটার লাইনটি বুনে গিয়ে পুলোভারের
বগল ও হাতার ছাঁদ রচনার কাজে হাত দেবেন।

( यागाभी मः था। प्र मभाभा )





## তথীরা হালদার

এবারে বলছি—ভারতের দক্ষিণাঞ্লের ছটি বিচিত্র-উপাদের থাৰারের রন্ধন-প্রণালীর কথা। দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসীরা সাধারণত: নিরামিষভোজী, তাই অনেকের **ধারণা—উত্তরাঞ্জের থাবারদাবারের তুলনায় ওদেশী** থাবার নাকি অপেকারত আড়ম্বরহীন আর একঘেয়ে। এমন ধারণা থাকা কিন্তু ঠিক নয়। দক্ষিণ-ভারতীয়দের মুধ্যে যারা আমিষভোজী—বিশেষতঃ, যারা সাগর-উপকৃলে বসবাস করেন, তাঁদের থাত্য-তালিকায় মাছ, মাংস এবং ভিমের এমন অনেক স্বাত্-ম্থরোচক থাবার রান্নার রেওয়াজ আছে, যেগুলি আজ উত্তর-ভারতীয়দের কাছেও রীতিমত তারিফ পেয়েছে। প্রদক্ষকমে, এবারে দক্ষিণ-ভারতের পরম-উপাদেয় যে ছটি থাবাবের রন্ধন-প্রণালীর কথা আলোচনা করছি, তার মধ্যে প্রথমটি হলো—ওদেশের বিশেষ এক-ধরণের নিরামিষ-তরকারী, এবং দ্বিতীয়টি হলো —মাছ দিয়ে রাল্লা-করা অভিনব এক-ধরণের আমিষ-খাতা।

## মুলোর ফ্গাৎ ৪

দক্ষিণ-ভারতের বিচিত্র-ম্থরোচক এই নিরামিবতরকারী রানার জন্ম উপকরণ দরকার—গোটা তিন চার
ভালো শাদা-ম্লো, তিন-চারটি কাঁচা লক্ষা, র অর্থাং শিকি
খানা নারিকেল, অল্প কিছু ধনেশাক, চায়ের চামচের আধচায়চ পরিমাণ মাসকলাইয়ের ভাল, বড় চামচের এক চামচ
পাতি-লেবুর ২স, চায়ের চামচের আধ-চামচ পরিমাণ
দর্বে, প্রয়োজনমতো পরিমাণে অল্প একটু ছনের গুঁড়ো,
আর বড় চামচের হ'চামচ পরিমাণ ঘি। এই ফ্রন্থ-অর্থসারে

অন্ততপক্ষে তিনচার জন লোকের আহারোপযোগী তরকারী রাঁলা করা যাবে। এর চেয়ে বেশী লোকের আহারের জন্ম বাবস্থা করতে হলে উপরোক্ত হিদাব-অস্পারে উপকরণগুলির পরিমাণ যে প্রয়োজনমতো বাড়িয়ে দেওয়া দরকার—সে কথা বলাই বাহুল্য।

উপকরণগুলি, সংগ্রহ হবার পর, মৃলো, নারিকেল, কাঁচা লক্ষা আর ধনে শাক পরিস্কার জলে ভালো করে ধুয়ে নিন। রামার শজীগুলি ধোয়া হলে, ভাল একটি 'কুয়ণীর' সাহাধ্যে মৃলো আর নারিকেল আলাদা-আলাদাভাবে কুরে ফেল্ন এবং কাঁচা লক্ষাগুলিকে বেশ মিহি-ধরণে টুকরো-টুকরো করে কুটে নিন। এ কাজের পর, বঁটি কিম্বা ছুয়ির সাহাধ্যে ধনেশাকের গোছাকে মোটা-ছাঁদে কেটে রাখন। তাহলেই রামার কুটনো-কোটার পর্ব্ব চুকরে।

এবারে তরকারী-রান্নার পালা স্থক করুন। গোড়াতেই উনানের আচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে ঘি ঢেলে, গরম-ঘিয়ে কুচানো-ধনেশাক, লন্ধা, মাসকলাইয়েরভাল আর সরবে ছেড়ে, প্রায় মিনিটপাঁচেক কাল এগুলি ভালো করে ভেজে নিন। এবারে রন্ধন-পাত্রে আন্দাঙ্গমতো পরিমাণে স্থন আর মিহি-ধরণে কোরা মূলো ছেড়ে দিয়ে, কিছুক্ষণ উনানের মৃত্-আচে রেখে তরকারীটি রান্না করুন। এভাবে রামধবার সময়, মাঝেমাঝে হাতা বা খুন্তীর সাহায্যে রন্ধন-পাত্রের ভিতরকার তরকারীটিকে নেড়েচেড়ে দেবেন, নাহলে রান্নাটি পুড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাজ করার পর, তরকারীট যথন বেশ রামা হয়ে আসবে, তথন রন্ধন-পাত্রে নারিকেল-কোরা আর পাতিলেবুর রদ মিশিয়ে দিন। তাহলেই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় 'ম্লোর ফ্গাৎ' নিরামিষ-তরকারী রামার কাজ শেষ হবে।

## ম ছের মালী ঃ

এবারে বলি—মাছ দিয়ে রাম্না করা ভারতের দক্ষিণাকলের অভিনব-স্থাত্ আমিষ-থাবারের কথা। অস্তত পক্ষে
চার-পাঁচজনের আহারের উপ্থানী এ থাবার রামার জন্ত উপকরণ চাই—আধ্সের ভালো মাছ, আধ্থানা নারিকেল,
গোটাত্রেক বড় টোম্যাটো, তিন-চারটি কাঁচা লম্বা, এক আটি ধনেশাক, গোটাত্রেক বড় পেরাজ, ভিন কোয়া রস্থন, অপ্প্র ক্ষেকটি আদার টুকরো, চার-পাঁচটি কাজু-বাদাম, চারের চামচের এক চামচ হলুদ, চারের চামচের দেড় চামচ পরিমাণ ধনে, আধ চারের চামচ পরিমাণে মেথী, আন্দান্তমতো থানিকটা তুন, আর বড় চামচের তু' চামচ ঘি।

এ দব উপকরণ জোগাড় হবার পর, মাছটিকে আগাগোড়া কুটে নিয়ে, পরিস্কার জলে ধুয়ে দাফ্ করে রাধুন।
এবারে বঁটি বা ছুরির দাহায্যে পেঁয়াজগুলি মিহিভাবে কেটে
ফেল্ন এবং টোম্যাটোগুলিকে ছাড়িয়ে ভালোভাবে চটকে
'মণ্ডের' ( Pulp ) মতো করে নিন। তারপর কাজুবাদাম,
মেগী, আদা, লঙ্কা রস্কন, হলুদ, ধনে, নারিকেলের টুকরো
আর ধনেশাক একত্রে বাট্না-বাটা শীলে বেটে 'লেইয়ের'
( Paste ) মতো করে নিয়ে, তার দঙ্গে চায়ের
পেয়ালার ত্'পেয়ালা পরিমাণ ঈষং-গরম জল মিশিয়ে থক্থকে এই বিচিত্র 'মিগ্রণটিকে' ( Mixture ) প্রায় আধ
ঘণ্টা কাল স্বত্রে অন্ত একটি পরিস্কার পাত্রের ভিতর রেথে
দিন।

এমনিভাবে উত্যোগ-পর্কের কান্ধ সেরে থাবারটি রান্নার ব্যবস্থা করুন। রান্নার সময়, প্রথমেই উনানের আচে ডেকচি চাপিয়ে, দেই ডেকচিতে ঘি দিয়ে পেঁয়াজের কুচোগুলিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ভেজে ফেলুন। গরম-ঘিয়ে ভান্ধার ফলে, পেঁয়াজের কুচোর রঙ বাদামী হয়ে উঠলেই, রন্ধন-পাত্রে মাছের টুকরো ছেড়ে দিয়ে অস্ততপকে মিনিট পাঁচেককাল দেগুলিকে বেশ ভালো করে ভৈঞে নিন। এইভাবে পেঁয়াজ-কুচো ভাজার সময় রালাটিকে রসনা-তৃপ্তিকর করে তোলার উদ্দেশ্যে, পূর্ব্বোক্ত-উপকরণের সঙ্গে কয়েকটি তেজপাতা আর ঘু' একটি কাঁচা-লকা চেরাই করেও রন্ধন-পাত্রে মিশিয়ে দিতে পারেন। তবে এটি অবশ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে রন্ধন-কারিনীর এবং . ভোক্তাদের ব্যক্তিগত-ক্ষচির উপর। স্বতরাং এ িুষয়ে আমাদের নির্দিষ্ট কোনো মতামত দেওয়া নিস্তায়োজন। যাই হোক, মাছের টুকরোগুলি ভালোভাবে ভাঙ্গা হলে, त्रम्मन-शाद्य टिग्निगाटिगत 'मछ' (Toinato Paste) আর রস ( Tomato-juice ) মিশিয়ে দিয়ে থাবারটিকে হাতা কিলা খৃষ্কীর সাহায়ে মাঝেমাঝে নাড়াচাড়া করে উনানের আঁচে রেথে আরো কিছুক্ষণ রালা করুন। তাহলেই এ রান্নার পর্ব্ব চুকবে। অতঃপর উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্র নামিয়ে রেখে প্রিয়ন্ধনদের পাতে পরিবেশণের ব্যবস্থা করুন। এই হলো দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় অভিনব-স্বস্থাত 'মাছের মোলী' রালার মোটামুটি नियम ।

পরের দংখ্যায় ভারতের অক্তান্ত অঞ্চলের আরো ক্রেকটি জনপ্রিয় এবং বিচিত্র-উপাদেয় থাবারের রন্ধন্ম, প্রণালীর হদিশ দেবার বাসনা রইলো।





## (ম্যুলগ্ন

( রবি, চন্দ্র ও মঙ্গলের দ্বাদশভাবে অবস্থানভেদে ফল-- ভৃগুদংহিতামুদারে )

## উপাধ্যায়

মেষলগ্ন জাতকের তমুভাবে রবি থাকলে জাতক শিক্ষিত, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, ধুর্ত্ত এবং পেশা অবলম্বন সম্পর্কে বিশেষ উত্তম ও চেষ্টার অভাব। জাতকের জায়াভাব তুর্বল হয়। **দাম্পত্য জীবন স্থথের হয় না। দ্বিতীয়ভাবে রবি থাক্লে** বিভার্জন সহজ্পাধ্য হয় না, মান্সিক চাঞ্চলা ঘটে। গতা-স্থাতিকতার মাধ্যমে অর্থোপার্জন। সন্তান ভাব স্থথের হয় না। ধন ভাব আশাপ্রদ নয়। গড়জিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে সম্ভট্ট আর সেইভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। ততীয় ভাবে বৃদ্ধি বৃত্তির পক্ষে রবির অবস্থিতি শুভপ্রদ। লাভ। সন্তান লাভ। বকুতাকুশলী, উৎসাহী সাহসী এবং ভাগ্যের উন্নতি করে জাতক স্থী হয়। চতুৰ্থ ভাবে রবির অবস্থিতি হোলে সহজেই বিলা লাভ, সন্তান লাভ ও মায়ের গুণগুলি লাভ হয়। কথাবার্তা মিষ্ট। ব্যক্তির প্রকাশ পায়। জ্ঞান ও বিভার্জনের মাধ্যমে উত্তম **উপার্জ্জনের আমুরুল্যে ভুসম্পত্তি বৃদ্ধি করতে দক্ষম হয়।** পিতৃবিষয়ে থাকে উদাসীতা, রাষ্ট্রসমাজের প্রতি থাকে পঞ্চমভাবে বেবি থাক্লে উত্তম বিভা লাভ। বিদ্বেষ। বক্তুতা চিতাকর্থক হয়। উত্তম বুদ্ধি বৃত্তি। স্থপন্তান। আশামুরপ আয় হয় না। নিজের সম্বন্ধে উচ্চধারণা আর অপরকে হেয় বলে প্রতিপন্ন হয়। ষষ্ঠে রবির অবস্থান বিত্যার্জনের পক্ষে আশাপ্রদ নয়, বৃদ্ধিবৃত্তির দৌর্বলা, শক্র-ব্দম, বহু বাধাবিপত্তি জীবনে অতিক্রম করতে হয়। সপ্তম শ্বানে রবি স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে জাতককে স্থী করে না.

বিত্যাৰ্জ্জনে বাধা, পারিবারিক জীবন বিশৃখলতা পূর্ণ, চাকুরী বা পেশা সংক্রান্ত ব্যাপারে কট্ট ভোগ। অন্তম স্থানে রবি অবস্থান করলে সন্থান হানি বা সন্থানজনিত তুঃথ, অধ্যাত্ম-জ্ঞানার্জনে স্পৃহা, কথাবার্ত্তায় গোপন ভাব। मिटक शिःमालाल्य मृष्टि, यातिवातिक मञ्ज्ञा, वज्र नृष्टि, ক্রুরভাষী হয়। নবমস্থানে রবি থাকলে বিভার্জনে কৃতিয প্রকাশ, দৌভাগ্য বৃদ্ধি, স্থনাম, ধর্মজ্ঞান, স্থপুত্র লাভ ও स्थी, मृतमर्गी, উৎসাহী, खाणा खग्नीत जामत जाभगाग्रन नांड হয়। দশমে রবি থাকলে বালে স্থলভ চপলতা ও মনোবৃত্তি, কর্মোন্নতিতে বাধা প্রাপ্তি, পিতৃ বিষয়ে অস্থী, সামাজিক ও গভর্ণমেন্টের কাঙ্গে কইভোগ, মাতৃভক্তি প্রকাশ পায়, গৃহ ভূদপত্তি প্রভৃতি লাভ করে স্থা হয়। একাদশে রবি অবস্থান করলে বিভোপার্জনে উদাদীতা, সন্তানদের माश्या (পয়েও অসম্ভষ্ট, বুদ্ধি বলে অর্থোপার্জ্জন, কটুক্তির দারা স্বার্থনিদ্ধি, দক্রিয় মন। মতল্ববাজ। স্বার্থান্ধ। षामर्भ तिव थाकरल विकाভाव ভाলো इश्व न। पूर्वनहक्तु, অপরিমিত ব্যয়ী। **মন্তান্**ভাব তুর্বল। কথাবাৰ্ত্ত। দোজাভাবে বলে না, মানসিক হঃখভোগী, শত্রুহন্তা, হুঃখ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম।

মেষলগ্ন জ্বাতকের তন্ত্রভাবে চক্স থাকলে জ্বাতক স্থা হয়, পার্থিব দম্পদ লাভ করে, মাতৃস্থী হয়, ভূদম্পত্তি লাভ ঘটে। স্থদর্শন হয়। দাম্পত্যস্থী ও যৌবনসম্ভাগে আনন্দ পায়। কর্মক্ষেত্রে মধ্যাদালাভ করে, স্লেহ

প্রবণতার দক্ষণ পারিবারিক জীবন স্থথের হয়। বিলাদী মামুষ। দ্বিতীয়ভাবে চন্দ্র থাকলে ধনভাব উত্তম হয়। গৃহ-ভূদম্পত্তি বিশিষ্ট, পরিবার বৃদ্ধি, অর্থ স্বচ্ছন্দতায় সম্ভোষ লাভ। তৃতীয়ভাবে চক্র থাকলে ভ্রাতাভগ্নী স্থ্য, মাতপ্রভাব, নিজের চেষ্টায় ভাগ্যোরতি, খ্যাতিলাভ, ঈশ্বর বিশ্বাস, ভূসম্পত্তি জনিত আত্মতৃপ্তি, উৎসাহ লাভ। চতুর্থে চন্দ্র মাতৃস্থ্য, সম্পত্তি দায়ক, মাতৃভক্তি কিন্তু পিতার প্রতি উদাসীন্তা, ধীরে ধীরে সম্মানবৃদ্ধি, বিলাস প্রবণতা, রাষ্ট্রসমাজকর্মে অভুরাগ। চক্র পঞ্চমভাবে থাক্লে বৃদ্ধি বৃত্তির প্রাথর্যা ও তজ্জনিত স্থুথ, সন্তানের স্থুখ সচ্চন্দতা পারদর্শিতা, মিষ্টভাষী, সুহৰুদম্পতিলাভ, বিভাৰ্জনে মাতৃভক্ত, মায়ের দদ্ওণগুলির অধিকারী, গভীর চিন্তা মগ্ন হয় ৷ 'চক্র ষষ্ঠভাবে থাকলে মায়ের দক্ষে অসদ্ভাব, পারিবারিক অশান্তি, গৃহদপ্তিভাবের তুর্বলতা, মানসিক কষ্টভোগ, অপরিমিতবারী, মাতামহের আফুক্ল্য লাভ। সপ্তমভাবে চন্দ্র থাকলে পারিবারিক আনন্দ লাভ, স্থন্দরী শান্ত নমু স্ত্রী লাভ, দৈনন্দিন জীবন ধাত্রায় স্থেসচ্ছন্দতা, মাতৃপ্রভাবে উন্নতি ও সন্মান লাভ, স্বাস্থ্যবান ও স্কর্দর্শন, পার্থিব বিষয়ে দক্ষত। লাভ। অষ্টমভাবে চন্দ্র থাকলে মাত্রিয়োগ, মাতৃদম্পর্কেও অশান্তিভোগ, গৃহদম্পত্তিহানি, দৈনন্দিন জীবন যাত্ৰা মানসিক চাঞ্চল্য, শঙ্কীর্ণ পরিস্থিতি, উদর ঘটিত ব্যাধি ও প্রদাহ, শরীরে ব্যাধি, আঘাত প্রাপ্তি, শ্লেষা ঘটত তুর্বলতা, ধন বৃদ্ধির জন্ম বহু তুঃথক্ট ভোগ। নবমে চন্দ্র থাকলে উত্তমভাগ্য, মাতৃপ্রভাবে ভাগ্যোন্নতি লাভ, গৃহ সম্পত্তি স্থথ, উত্তম ভাগ্যন্তনিত মানসিক স্বচ্ছন্দতা, ধর্ম প্রবণতা, ভ্রাতাভগ্নীর স্নেহাদর লাভ, দৈবের আত্মুকলো সাংসারিক উন্নতি। দশমে চন্দ্র থাকলে মাতৃশক্তি লাভ। যশ ও প্রতিষ্ঠা অজ্জন। সংকার্গ্যে অহুরাগ, ব্যবসায়ে সাফলা। বিলাস বাসন সম্ভোগ। উচ্চ চিন্তাশীল। একা দশে চন্দ্র থাকলে জাতকের আয়বৃদ্ধি জনিত আত্ম প্রসাদ লাভ। বিগার্জন ভালোই হয়। নানা প্রকার স্থেষাচ্ছন্দা লাভ করে। দ্বাদশ ভাবে চন্দ্র থাক্লে আমোদ প্রমোদ ও বিলাসবাসনের জন্ম ব্যয়েচ্ছু, অপরিমিত ব্যয়, মাতৃহানি, স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে অদোয়াস্তিবোধ, গৃহস্থদম্পত্তির দৈন্য, মনশ্চাঞ্চল্য ও অর্থের অন্টন ভোগ।

মেষলগে জাতকের তহুভাবে মঙ্গলের অবস্থিতি শার্মীরিক গঠনে যথেষ্ট সহায়ক ও শোর্যা বীর্যাপ্রদ। খ্যাতি
প্রতিপত্তি লাভ। তমোগুণ সম্পন্ন। মাতৃভাবের তর্পলতা। জন্মভূমির প্রতি আসক্তির অভাব। দীর্ঘ জীবন
লাভ। ভায়া স্থথের হানি। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতার
অভাব। চঞ্চলতা। দিতীয়ভাবে মঙ্গল থাক্লে সর্বাদাই
সর্থোপার্জনে বাস্ততা, সঞ্চয়ের পরিবর্তে বায়ের প্রবণতা,

ধন বৃদ্ধির পকে প্রতিকল গতি, অসচপায়ে লাভ, সম্ভানের পক্ষে ক্ষতিকর, রুটভাষী, ধর্মবিক্ষর কার্য্যের দ্বার। ভাগ্যো-ন্নতি। তৃতীয় ভাবে মঙ্গলখাক্লে অতান্ত উংসাহী ভ্রাতৃ-হানি, দীর্ঘজীবন লাভ, সরকারী ও সামাজিক কাজে বাজি ত্বের প্রকাশ ও নিজের বিভাবৃদ্ধিবলে উন্নতি, শক্রজয়ী, পরিশ্রমের সহিত কর্মা কুণলী, পিতৃভাব প্রীতিপ্রদ। চতুর্থ ভাবে মঙ্গল থাকলে বেঁটে, মাতৃভাবের তুর্মল্ভা, চঞ্লতা, আয়ুবুদ্ধি, পিতৃভাব উত্তম, ষশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়, স্থীভাব নৈরাশুজনক, গ্রাদাচ্ছাদনের জন্ম দৈনন্দিন কষ্ট ভোগ। পঞ্চম ভাবে মঙ্গল থাকলে জ্ঞানবৃদ্ধি দীর্ঘজীবন, মানসিক প্রচণ্ডতা, কথাবার্তার রুঢ়তা, বিশেষ লাভবান হয়, উচ্চাকাজফী, অপরিমিত বাগী। ষষ্ঠ-ভাবে মঙ্গল থাক্লে জাতক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয়। আধ্যা-আিকতা লাভ ঘটে, শক্ৰজয় ও সমান। শারীরিক হর্বলেঙা ও ব্যাধি প্রবণতা। তুঃথ কষ্টে অচঞ্চলতা। উ**ত্তমভাবে** কার্য্য সম্পাদনে অক্ষমতা, ভাগোন্নতির জন্ম সর্বদা সচেষ্ট সাহসী ও স্বার্থপর। সপ্তমভাবে মঙ্গল থাক্লে ক**র্মকেতে** কটভোগ ও শরিশ্রম সাধ্য কর্ম। জায়াস্থথের অভাব। বিরাট ব্যবসায়ে উন্নতির উপায় উদ্থাবনে পারদ**র্শিতা সমাজে** সমানলাভ, রাষ্ট্রেও মধ্যাদা লাভ। খ্যাতি সম্বন্ধে সঞ্চাপ। দীৰ্ঘজীবন। যৌন সম্ভোগে তুৰ্বলতা। অষ্টমভাবে মঞ্চল। থাকলে হালা চেহারা, শারীরিক সৌন্দর্যোর অভাব। চঞ্লতা। ভাতৃভাব তুৰ্বল। বিখ্যাত হয়। নবমভাবে মঙ্গল থাকলে জীবন পূর্ণ ভাগাস্থ্য লাভ করে। মাতৃ-স্থানের ফলগুভ হয় না। ভূমি ও স্থ স্বচ্ছ**ন্দতার দিকে** অভাব। ভাতৃ ভাব অগুভ। দশমভাবে মঙ্গল থাকলে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি হেতু অত্যস্ত প্রভাব। **দৈনন্দিন** জীবন ধাত্রার পথে মর্যাদা ও আধিপত্য লাভ! আত্ম সম্মান ও দর্পফীতি, সমাজে ও সরকারী দপ্তরে সম্মান ও খ্যাতি প্রতিপত্তি। নিজের মতে কার্য্য করে, **স্বাধীনতা** প্রিয় ও আত্মন্তরি ৷ মাতার প্রতি উদাদীন, পিতামাতাকে গ্রাহ্য করে না, বিভা বৃদ্ধির বড়াই করে আর উদ্ধন্ত প্রকৃতির হয়। একাদশ ভাবে মঙ্গল থাকলে জাতক শারীরিক শক্তি সম্পন্ন হয়। প্রচুর আয় করে, ধন সঞ্জের দিকে দৃ**ষ্টির** অভাব, সন্তান স্থী হয় না। তুংথ কট্ট ক্লেনেও তা উপেকা করে। শক্রজয়ী। স্বাদশে মঙ্গল থাক্লে জাতক অপরিমিত বায়ী হয়, কঠোর পরিশ্রম করে, অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ সচেষ্ট হয় ও সম্মান লাভ করে :

## ব্যক্তিগত ছাদশৱাশির ফলাফল

সেম্বরাশি

ভরণী জাত গণ অপেকা অশিনী ও ক্রিকা জাতগণের

দল উত্তম। শারীরিক কট ভোগ। উদর গুরু প্রদেশ ও মৃত্রাশয়ের রোগাধিকার। জ্বর প্রকোপ, স্বজন বন্ধ বিরোধ। ঘরে বাইরে অশান্তি ও মনোমালিক্য অর্থক চ্ছু তা, আয়ের পথ উন্মৃক্ত সত্তেও বায়াধিক্য সমস্যা সঙ্কুল করবে। বন্ধুর জন্ম ক্ষতি। প্রতারণা। ভূম্যধিকারী ক্ষিজীবী ও বাজীওয়ালার পক্ষে মানটি অহুকুল নয়। চাকুরিজীবির কোন আশকার কারণ নেই, তবে উপরওয়ালার ভৎ দনা ও অসজোধ জনিত মনোবেদনা ভোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর অবস্থার তারতম্য নেই। প্রথমার্দ্ধ স্ত্রীলোকের অহুকুল, দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রতিক্ল। প্রথমার্দ্ধ স্ত্রীলোকের অহুকুল, দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রতিক্ল। প্রথমার্দ্ধ অবৈধ প্রণয় পর প্রক্ষের সান্ধিয়, রোমান্দ্র, পার্টি, পিক্নিক, অবাধ বিহার প্রভৃতি লাভ প্রদ ও আনন্দদায়ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ এগুলি পরিতাজ্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র চলন সই। বিত্যার্থীর পক্ষে মান্টি আশাপ্রদ নয়।

#### রুসভাগি

রোহিনী জাত ব্যক্তির পক্ষে নিরুষ্ট ফল। ক্রত্তিকা ও মুগ শিরা জাত ব্যক্তির পক্ষে অপেকা রুত ভালে।। নিজের স্বাস্থ্যের অবনতি ও পীড়াই শুধুনয়, তার চেয়েও স্ত্রী পুত্রাদির শারীরিক কষ্ট ও ব্যাধি বেশী হওয়ায় বিব্রত হোতে .হবে। উদরের গোলমাল অজীর্ণতা, আমাশয় প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক কলহ। আর্থিক অবস্থার বিশেষ অবনতি হবে না। জামিন হওয়া বৰ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ভুমাধিকারী ও কুষিজীবীর পক্ষে কোন উল্লেখ যোগ্য পরিস্থিতি নেই, জমির কিছু উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা ষায়। চাকরিজীবির মিশ্রফল। প্রথমার্দ্ধ শুভ, শেষার্দ্ধ অভত। বাবদায়ীও বৃত্তি জীবির পক্ষে মাদটি ওঠা পড়ার মধ্য দিয়ে চলবে। স্তীলোকের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ উত্তম, শেষার্দ্ধ নৈরাশ্রন্থক। প্রথমার্দ্ধে প্রাণয়, রোমান্স, পরপুরুষের সংস্পর্শে আসা, পার্টি, ভোজ, ভ্রমণ ও বিহার, কোট্সিপ প্রভৃতি অমুকুল, লাভ দায়ক ও সাফল্যব্যঞ্জক। শেষার্চ্চে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রু বন্ধি ও সর্মকার্য্যে বাধা বিপত্তিজনিত কষ্ট দায়ক। বিত্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাদটী আশাপ্রদ।

## ক্সিথুম রাম্পি

ম্গশিরা জাত সাক্তর ভাগ্য স্থপ্রসর। আর্দ্রার পক্ষে
মধ্যম। পুনর্বাস্থ জাত ব্যক্তির পক্ষে কট ভোগ। উদর
ও বায়্ ঘটিত পীড়া। মনশ্চাঞ্চলা। উদিয়তার বৈচিত্রা।
উৎকর্চা ও ভয়। মনোকট ও হৃথে ভোগ। পারিবারিক
স্কৃত্রন্দতা। কলহ বিবাদ দামান্তই ঘট্বে। আর্থিক ক্ষেত্রে
কিছু কটভোগ, অনাদায়ী টাকার জন্ত উবেগ। ব্যয়াধিকা
জনিত সমস্তা। ভুমাধিকারী কৃষিজাবি ও বাড়ীওয়ালার
পক্ষে মাদটী আশাপ্রদ ও ওভ। চাকুরি জীবির পক্ষে
মন্দ, উপরওয়ালার বিরাগ ভাজনহওয়ার সস্তাবনা। শেষার্দ্ধ
কিছু ভালো বলা যায়। বৃত্তিলীবি ও ব্যবদায়ীর পক্ষে

শুভ। প্রথমার্দ্ধে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের অর্বনতি ও পীড়াদি, মনস্তাপ, উর্বেগ ও আশাভঙ্গ। শেষার্দ্ধ আনন্দপ্রদ, বিলাসব্যসন, অবাধ বিহার, অবৈধ প্রণয়, রোমান্স, কোট সিপ প্রভৃতি উত্তম ফল প্রদান করবে। সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, প্রভৃত্ব প্রতিপত্তি ও মর্যাাদা লাভ। বিভার্থীর পক্ষে শুভ।

#### কর্কট রাম্থি

পুষা জাত গণের পক্ষে উত্তম। পুনর্বস্থর পক্ষে
মধ্যম। অশ্লেষাজাত গণের পক্ষে নিরুষ্ট ফল। পিত্ত প্রকোপ
ও শারীরিক উত্তাপবৃদ্ধি। পারিবারিক অস্বচ্ছন্দতা, কর্লহ
ও অনৈক্য। আর্থিক তুর্ভোগ। পাওনাদারের চাপ। বাড়ী "
ওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবির পক্ষে মাসটী মিশ্রুফল
দাতা। চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু বাধা-বিপত্তি। মৃষ্টিমেয়
বাক্তির ভাগ্য স্থপ্রসম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে
মাসটী নৈরাশ্য জনক। স্ত্রীলোকের পক্ষেই বিশেষ অন্তর্কল।
গৃহে নব জাতকের আবিভাব। অলঙ্কার, বসন ভূষণ, উপঢৌকন প্রাপ্তি। অবৈধ প্রণম্ম, রোমান্স ও অবাধ বিহারে
আশাতীত সাফলা ও লাভ। শিক্ষিতা মহিলার নৃতন
বিষয়ে অধায়ন স্পৃহা ও জ্ঞানার্জন। বিভার্থী ও পরীক্ষার্থীর
পক্ষে আশাপ্রদ।

#### সিংহ হাশি

উত্তর ফক্কনী জাত অপেক্ষা মঘা জাত ব্যক্তির ফল পূর্ববিদয়নী জাত অপেক্ষা উত্তরদন্ধনী জাত বাক্তির ফল ভালো। স্বাস্থ্যের অবনতি, পিত্ত প্রকোপ পীড়া, রক্তস্রাব, পারিবারিক অশান্তি। বাইরে স্বন্ধন বন্ধ বিরোধ। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। আয়বৃদ্ধি, মামলা মোকৰ্দমা বৰ্জনীয়, বাড়ী ওয়ালার পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়। চাকুরি জীবির পক্ষে মাদের প্রথমার্দ্ধ অমুকুল, শেষার্দ্ধ প্রতিকূল, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে বিশেষ অমুকুল। স্ত্রীলোকের স্বার্থের অহুকৃল মাদের প্রথমার্দ্ধ। পরীক্ষার্থী চাকুরি অন্বেষী প্রভৃতি নারীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধ সাফল্য মণ্ডিত হবে। এই সময়ের মধ্যে পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্বেত্র উত্তম হবে। অবৈধ প্রণয়, রোমান্স ও পরপুরুষের সামিধ্য বিতীয়ার্দ্ধে বর্জনীয়। বিন্তার্থী ও পরীকাথীর পক্ষে মাসটি গুভ বাঞ্চক।

#### কন্মা বান্দি

উত্তর ফল্পনী ও চিত্রা জাতগণের পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে নিরুষ্ট। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, সন্তানের পীড়া পারিবারিক ঐক্য ও শাস্তি। ঘরের বাইরে স্বন্ধন বন্ধু বর্গের সহিত কলহ ও মনাস্তর। এবং তজ্জনিত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উত্তব। আর্থিক ক্ষেত্র অন্তর্কল, লাভ, নব প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ, বাড়ীওয়ালা, ভূমাধিকার ও রুষি জীবির পক্ষে মাস্টী এক ভাবেই যাবে। চাকুরি জীবির পক্ষে কিঞ্চিং প্রতিক্ল। উপর ওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিদ্বীবিদ্ন পক্ষে একই প্রকার ধাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ ভালো বলা ধার না, নৈরাশ্র জনক ও অপ্রীতিকর পরিবেশ, দ্বিতীয়ার্দ্ধটী বিশেষ ভালো ধাবে। এসময়ে পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রসার প্রতিপত্তি ও প্রীতিলাভ। অবৈধ প্রণয়, রোমান্দ, কোটসিপ প্রভৃতিতে সাফল্য। শিল্পকলা সন্দীত ছায়াছবি ও মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীর ধশ প্রতিষ্ঠাও সৃমুদ্ধিলাভ। বিভাগী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি ভাত।

#### ভুলা রাম্পি

চিত্রাজাতগণের পক্ষে উত্তম। স্বাতী জাতগণের পক্ষে মধ্যম। বিশাথার পক্ষে নিরুষ্ট ফল। প্রথমার্দ্ধে কিঞ্চিৎ শারীরিক অস্কন্ততা। রক্তের চাপবৃদ্ধি, উদরশন্ততা শাস প্রশাস কট্ট প্রভৃতি সম্ভব। দ্বিতীয়াদ্ধ অনেকটা ভালো। কিছু পারিবারিক অশান্তি ও কলহ। ঘরের বাইরে স্বন্ধন বন্ধর জন্ম কষ্টভোগ। আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা, শস্ত ক্ষতি, বাড়ীওয়ালা ভুমাধিকারী ও ক্ষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র ভালোমন্দ মিপ্রিত। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে একই ভাব ও সম্ভোষ জনক नग्न। 'त्रीत्नारकत পক्ष्म উত্তম, উত্তম বন্ধলাভ, আঁবৈধ প্রণয়, কোট সিপ, রোমান্স প্রভৃতির পক্ষে অত্যুক্ত। পারবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র সর্বোতোভাবে স্বাচ্চন্দা পর্ণ। বিত্যার্থী ও পরীক্ষ্থীর পক্ষে মাদটি মধাম ৷

## রশ্চিক রাশি

অমুরাধা জাতগণের পক্ষে উত্তম। জ্যেষ্ঠা জাতগণের পক্ষে নিরুষ্ট। বিশাখা জাতগণের পক্ষে মধ্যম, স্বাস্থ্যের অবনতি। শারীরিক দৌর্বল্য, ভ্রমণে চুর্ঘটনা, ধারালো জিনিষে আঘাত প্রাপ্তি। পুরাতন রোগীর জর, উদরের গোলমাল, শ্বাস প্রশ্বাসের পীড়া এবং রক্তের চাপবৃদ্ধি। পারিবারিক কলহ, ঘরের বাইরে স্বন্ধন বিরোধ, আর্থিক ক্ষেত্র অমুকল নয়। অর্থক্ষতি, ভ্রমণের সময় প্রতারণার মাধ্যমে অর্থনাশ। অপরিমিত বায়, শশুক্ষতি, জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে গোল যোগ। বাডীওয়ালা, ভুমাধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি অতুকুল নয়। চাকুরির স্থান স্থবিধা জনক নয়, সতর্কতা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ ভালো. দ্বিতীয়ার্দ্ধটী স্থবিধা জনক নয়। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ঘটবে না। সন্তানবতী হবার যোগ। অবৈধ প্রণয়, কোটসিপ, বিবাহ ও পরপুরুষের সান্নিধ্য প্রভৃতি যোগ। বিক্তার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাদটী শুভ।

#### . প্রস্থু স্থাপি

মূলা ও উত্তরাষাঢ়া জ্ঞাতগণের পক্ষে উত্তম ফ্ল। পৃধা-

ষাঢ়ার পক্ষে নিকৃষ্ট। দ্বিত্ত থার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। রক্ত হৃষ্টির জন্ত পীড়া, শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি। বাড়ী বদলের সম্ভাবনা। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি। পারি-বারিক শক্তি ও ঐক্য। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক অবস্থা সম্ভোষ-জনক। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থের অনাটন। বাড়ীওয়ালা, ভ্যাধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাদটি অন্তক্ল নয়। শস্ত ক্ষতি। মামলা মোকর্দ্দমা। চাকুরির ক্ষত্তে শেষার্দ্ধ কিঞ্চিং অন্তভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধ শুভ নয়, শেষার্দ্ধ শুভ। পারি-বারিকক্ষেত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা এ মাসে বান্ধনীয়। স্বজনবর্গ ভিন্ন অন্ত লোকের সঙ্গে চলালেরা অনুচিত। বিভার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

#### সকর রাশি

প্রবণাজাতগণের পক্ষে নিরুপ্ত ফল। উত্তরাষাতা ও ধনিষ্ঠার পক্ষে শুভ। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। হজমের গোলমাল। পারিবারিক কলহ। স্বজন বিরোধ। আর্থিক ক্ষেত্র অতীব উত্তম। সহজভাবে অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা, ক্ষেত্রিজীবি ও ভ্যাধিকারীর পক্ষে মাদটি অন্তক্ত্ল নয়। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। পদোরতি, উরতির পথে বাধা বিপত্তির অপদারণ প্রভৃতি সম্ভব। উপরওয়ালার প্রীতিভাঙ্গন হ্বার যোগ। ব্যবদায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাদটি শুভ। বিলাদ বাদন, অলন্ধারাদিও স্থাব্দক্ষে মাদটি শুভ। বিলাদ বাদন, অলন্ধারাদিও স্থাব্দক্ষে পরিক্রমা, প্রভৃতি সম্ভব। চাকুরিজীবি মেয়ের পুরুষ সহক্রমীদের অপেক্ষা নানা স্থযোগ স্থবিধ। পাবে ছায়া ছবি ও মঞ্চের অভিনেত্রীদের খ্যাতি প্রতিপত্তি অবৈধ প্রাণয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ। বিত্বার্গী ধ পরীক্ষাণীর পক্ষে উত্তম।

## কুন্ত কাম্পি

ধনিষ্ঠা জাতগণের পক্ষে উত্তম, শতভিষার পক্ষে মধ্যম এবং পূর্ববভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে নিরুষ্ট ফল। স্বাস্থা মোটাম্টি ভালোই যাবে। পারিবারিক ক্ষেত্র একভাবেই যাবে। নিকট বন্ধু বা নিকট আগ্রীরের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি। আর্থিক ক্ষেত্রের মিশ্রকল। প্রুম্ভার্কে অর্থক্লছু তা, দ্বিতীয়ার্কে অর্থ লাভ। ক্ষতি, অর্থের জন্ত বিরোধ, প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা। বাড়ীওয়ালা, ভ্রমাধিকারী ও কৃষিজীবির অবস্থা অপরিবর্ত্তনশীল। চাক্রির ক্ষেত্রে শেষার্কটি শুভ, প্রথমার্কে প্রতিক্ল পরিস্থিতি। বাবসায়ী ও বৃত্তিস্পীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি একভাবেই যাবে প্রথমার্কে থাতি, প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব, দিতীয়ার্ক্কে আনন্দ্রশ্রণ ভ্রমণ। শিল্পী ও অভিনেত্রীর পক্ষে শেষার্ক্ক বিশেষ শুভ অবৈধ প্রণয়, রোমান্স, কোট্নিপ প্রভৃতি অন্তর্কল। বিজ্ঞাই ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

#### মীন স্থান্দি

উত্তরভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে উত্তম, পর্বভাদ্রপদজাত-গণের পক্ষে মধ্যম এবং রেবতীর পক্ষে নিরুষ্ট। প্রথমার্দ্ধে রক্তের চাপ বৃদ্ধি। সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি ও চিকিৎসকের সাহায্য আবশুক। পারিবারিক শান্তি শঙ্খলা। ঘরে বাইদ্রে স্বন্ধন বিরোধ। আর্থিক অবস্থা অপরিবর্তন-শীল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থের জন্ম গোলযোগের সৃষ্টি হোতে পারে। বাডীওয়ালা, ভুমাধিকারী ও কুষিজীবির পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুঞ্জির ক্ষেত্র শুভ, প্রথমার্দ্ধটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বাডীওয়ালার অফুগ্রহ লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে আয়বৃদ্ধি ও সন্তোধজনক পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। প্রথমার্দ্ধই বিশেষ শুভ। সম্ভানবতী। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফলা। পারি-বারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র সম্ভোষজনক। শেষার্দ্ধে গ্রহস্থালী বিষয়ে নিজেকে সীমিত রাথা বাঞ্চনীয় ও পর-পুরুষের সংস্পর্শ বর্জনীয়। কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যহানি। বিজ্ঞার্মী ও পরীকার্থীর পকে শুভ।

## ব্যক্তিগত ছাদশ লগ্ন ফল-

#### (अस नध

অর্থপ্রাপ্তি। অগ্রন্ধ দার। ক্ষতির যোগ, দাংদারিক অশান্তি, মাতার রোগভোগ। বিবাহযোগ্যা কন্সা এবং পুত্রের বিবাহোৎদব। কর্মন্থলে বাধার মধ্য হোতে উন্নতি। দ্বীর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক। ব্যয়বাহলা, দ্বীলোকের পক্ষে উত্তম। বিহাণী ও পরীক্ষাণীর পক্ষে মধ্যম।

#### ব্য লগ

ধনাগম যোগ, দেশভ্রমণ, কশ্মোন্নতি ও আর্থিকোন্নতি, বন্ধুভাব শুভ, তীর্থ দর্শন, শুভ কার্যো ব্যয়বৃদ্ধি, গুরুজন হানি, মানসিক উদ্বেগ, স্থীলোকের পক্ষে শুভ। বিজার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

#### अर्थन नश

শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না, সাময়িক ঝণযোগ, সহোদর ভাব শুভ। নানাপ্রকার অশান্তি, ভাগ্যোমতি, কর্মোমতিযোগ। কুট্রোকের পক্ষে মধ্যম। বিচ্চার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

## কৰ্কট লয়

ন্ত্রীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ, সাধারণ উন্নতি, আকস্মিক বিপদ, মোকদমার স্বষ্টি, চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতির আশা, দাম্পত্য-প্রবীয়া বিজ্ঞার্গী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম, স্বীলোকের পক্ষে শুভা।

## সিংস্ক লগ

মিত্র লাভ। সম্ভানের লেথাপড়ায় উন্নতি। গুপ্ত শক্রর বৃদ্ধিযোগ। অর্থ বায়। গৃহ নির্মাণ। শারীরিক আঘাত। দেশ ভ্রমণ। শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। জীলোকের পক্ষে মানটি আশাপ্রদ নয়। বিভার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

#### 주기(여)

আর্থিকোরতি। সহোদরের বিশেষ পীড়া। প্রতার সহিত মনোমালিকা। গুপু শক্র বৃদ্ধি। অবিবাহিতাদের বিবাহ সম্ভাবনা। সম্ভাবের ক্ষতি। স্ত্রীলোকের প্রণয় ভঙ্গ যোগ। গর্ভবতী নারীর মৃত বংসা দোষ। নারীর পক্ষে মাসটি মিশ্রফল দাতা। বিভাগীও পরীক্ষার্থীর শক্ষে অংভ বাস্ত্রক।

#### তলা লগ্ন—

পিতার অশান্তি, কর্মন্থনে গোলযোগ, গবেষণায় উন্নতি, ধনভাবের ফল অশুভ, বিদেশ গমন, দাতের পীড়া. রক্ত-ঘটিত পীড়া, ত্বীলোকের পক্ষে শুভ। বিছার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

#### বুশ্চিক লগু

দস্তানের শারীরিক অস্থত। ও বিভালাতে বিদ্ন, দাম্পত্যপ্রণায়, চিকিংসকের স্থনাম, অস্কুছের রোগভোগ, ধনভাব মধ্যম, ব্যায়বৃদ্ধি ও ঋণযোগ, স্থীলোকের পক্ষে শুভা-শুভ, বিভাগী ও প্রীক্ষার্থীর পক্ষে আশাস্তর্মন নয়।

#### ধনুলয়-

স্বাস্থাহানি, কর্মোন্নতিতে বাধা, নানাপ্রকার ঝঞ্চাট, শরীরে আঘাত প্রাপ্তি, স্বীর স্বাস্থ্য মন্দ নয়, কল্যাসন্তানের বিবাহ, অর্থাগমযোগ, স্থীলোকের পক্ষে নৈরাশ্রস্থানক পরিস্থিতি, বিভার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

#### ষক্রুল্য--

স্নায়বিক তৃর্বলতা, বায়্ঘটিত পীড়া, শারীরিক অস্থস্থতার জন্ম ধনক্ষয়, মানসিক অশান্তি, সাময়িক ঋণযোগ, সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি, চাকুরির ক্ষেত্রে পদোন্নতি। স্নীলোকের পক্ষে উত্তম, বিত্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

#### কুম্বলগ্ৰ-

শারীরিক স্থন্ত। ধনাগমযোগ। সন্তানভাব গুভ। ভাগা বা ধর্মোন্নতি যোগ। পিতার স্বাস্থ্য হানি। বিদেশ ভ্রমণ। কলা বা পুত্রসন্তানের বিবাহ। ব্যবসায়ে ক্ষতি। শক্র দ্বারা অর্থ হানি। গৃহে অশান্তি। সন্তানের লেখা-পড়ায় উন্নতি। স্থীলোকের পক্ষে উন্তম। বিল্ঞার্গী ও পরীক্ষার্গীর পক্ষে সাফন্য লাভ।

#### मीननश—

পাক্যন্ত্রের পীড়া। আকৃষ্মিক আঘাত প্রাপ্তি। অর্থা-গমের পরিমাণ বৃদ্ধি। সম্বন্ধু লাভ। মামার জীবন সংশয় পীড়া। পুত্রকলার বিবাহ বা বিবাহ আলোচনা। স্থীর স্বাস্থ্য অপেক্ষাক্কত ভালো। ব্যবসায়ে প্রভৃত অর্থ উপার্জ্জন। স্বস্তানের উদ্বেগ। স্বীলোকের পক্ষে স্বর্গস্বযোগ। বিজ্ঞাণী এ পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।



अवाः ल्टामश्रत्र हट्डोभाषात्र

## (খলার কথা

## ক্ষেত্রনাথ রায়

## বিশ্ব অপেশাদার বিলিক্সর্ডস প্রতিযোগিতা গু

সম্প্রতি পার্থে ( পশ্চিম অট্রেলিয়া ) ১৯৬২ সালের বিশ্ব
অপেশাদার বিলিয়ার্ডন প্রতিযোগিতা শেষ হল। ম্ল
প্রতিযোগিতার থেলায় চ্যাম্পিয়ানসীপের মীমাংসা হয়ন।
ভারতবর্ধের উইলদন জোন্দ এবং অস্ট্রেলিয়ার বব্ মার্শাল
উভয়েই মোট ছ'টা থেলার মধ্যে পাচটা থেলায় জয়লাভ
ক'রে লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করেন। ফলে এই
ছ'জনকে নিম্পত্তিম্লক থেলায় প্রতিম্বন্ধিতা করতে হয়।
ম্ল প্রতিযোগিতায় উইলদন জোন্দ ১৪২১—১৮০৮ পয়েণ্টে
অস্ট্রেলিয়ার টম ক্লিয়ারির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং
বব্ মার্শাল পরাজিত হ'ন উইলদন জোন্দের কাছে ১৪৮৮
—১৬৫৬ পয়েণ্টে।

নিষ্পত্তিমূলক খেলায় বব্ মার্শাল ৩৬২৩—২৮৯১
পয়েন্ট উইলসন জোন্সকে পরাজিত ক'রে চতুর্থবার বিশ্ব
শ্থতাব জয়ের রেকর্ড করেন। মার্শাল ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৬,
১৯৩৮ ও ১৯৫১ সালে বিশ্ব খেতাব পেয়েছিলেন। নিষ্পত্তিমূলক খেলার দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ পর্যান্ত উইলসন জোন্স
অগ্রগামী ছিলেন। তথন জোন্সের পয়েন্ট ১৫৭৩ এবং
মার্শালের পয়েন্ট ১৪২৮। তাছাড়া জোন্সের সর্বাধিক ব্রেক
৪৮৯, মার্শালের ২৩৪। খেলার তৃতীয় পর্যায় থেকে মার্শাল
অগ্রগামী হ'ন।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় দর্কাধিক ত্রেকের রেকর্ড (৩১৫) স্থাপন করার জন্ম বিশেষ পুরস্কার লাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার টম ক্লিয়ারি। তিনি এই রেকর্ড করেন উইলসন জোন্দের বিপক্ষে। নিশ্বন্তিমূলক খেলায় মার্শালের বিপক্ষে জোন্দের সর্বাধিক ব্রেকের রেকর্ড (৪৮৯) বিবেচনা করা হয়নি, কারণ এই রেকর্ড মূলপ্রতিযোগিতায় হয়নি।

১৯৬২ সালের প্রতিষোগিতায় থে সাতজন প্রতিষোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে এই চারজন ছিলেন ভূতপূর্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানঃ অস্ট্রেলিয়ার বব্ মার্শাল (১৯৩৬,১৯৩৮ ও ১৯৫১) এবং টম ক্লিয়ারি (১৯৫৪), ভারতবর্ষের উইলসন জোন্স (১৯৫৮) এবং ইংল্যাণ্ডের হার্বাট বিথাম (১৯৬০)।

## চূড়ান্ত ফলাফল

১ম বব্ মাশীল ( অস্ট্রেলিয়া), ২য় উইলসন জোকা ( ভারতবর্ষ ), ৩য় টম ক্লিয়ারি ( অস্ট্রেলিয়া ), ৪র্থ হার্বাট বিথাম ( ইংল্যাণ্ড ), ৫ম সোমনাথ ব্যানার্জি ( ভারতবর্ষ ), ৬ চ্চ রিদি করিম ( পাকিস্তান ) এবং ৭ম বিল হারকোট ( নিউজিল্যাণ্ড )।

## জাভীয় সম্ভৱন প্ৰভিযোগিভা ৪

ত্রিবেন্দ্রামে অস্কৃষ্টিত উনবিংশ জাতীয় সম্ভরণ প্রতিবাগিতায় পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে, মহিলা এবং বালক বিভাগে পশ্চিম বাংলা প্রথম স্থান লাভ করেছে। দেশের আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েক বছরের পুরুষ বিভাগের বিজয়ী সার্ভিদেস দল আলোচ্য বছরে যোগ দান করেনি। বাংলার প্রতিনিধি নিমাই দাস পুরুষ বিভাগে তিনটি স্থান লাভ করেন। বাংলা নিম্ন লিখিত অমুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করে:

## পুরুষ বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রিক্টাইল: নিমাই দাস। সময়: ৫ মি:\* ১৮.৪ সে:

১৫•• মিটার ফ্রিফ্ট্রলঃ নিমাই দাস। সময়: ২৫∙ মি:২৫,৩ সে: ২০০ মিটার ফ্রিণ্টাইল: সনিমাই দাদ। সময়: ২ মি: ২৪০৫ সে:

## 

৪০০ মিটার ফ্রিন্টাইলঃ গীতাদে। সময়ঃ ৬ মিঃ ৩৯.৪ সেঃ

১০০ মিটার বুক সাঁতার : গীতাদে। সময় : ৪১.২ সে:

১০০ মিটার ব্যাকট্রোকিঃ শিবানী দত্ত। সময়ঃ ১ মিঃ ৩০.৭ সেঃ

#### বালক বিভাগ

১০০ মিটার বুক সাঁতারঃ জ্নীল বিশাস। সময়ঃ ১ মিঃ২৭,২ সেঃ

#### জুনিয়ার বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলঃ অনিল মজুমদার। সময়ঃ ৫ মিঃ ৪৭.৮ সেঃ

· ১০০ মিটার বাটারফ্লাই: তড়িং সাহা। সময়: ১ মি: ২২ সে:

১০০ মিটার ফ্রিণ্টাইলঃ তড়িং সাহা। সময়ঃ ১ মিঃ ৯ সেঃ

#### ফাইনাল ফলাফল

পুরুষ বিভাগ: ১ম রেলওয়ে ৫৭, ২য় বোপাই ৪৩, ৩য় বাংলা ১৮, ৪র্থ মহারাষ্ট্র ১০, ৫ম কেরালা ৯, ৬ চ ইউ পি ৬, ৭ম দিল্লী ১।

বালক বিভাগঃ ১ম বাংলা ৩৮, ২য় বোম্বাই ১৭, ৩য় ইউ পি ৪, ৪থ কেরালা ৩ এবং ৫ম মহারাষ্ট্র ১।

মহিলা বিভাগ ঃ ১ম বাংলা ৩২, ২য় বোম্বাই ১৯ এবং ৩য় মহারাষ্ট ৮।

## বোভাস কাপ

বোষাইয়ে রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হতে চলেছে, কেবল ফাইনাল থেলা বাকি। কোয়াটার-ফাইনালে আটটি দলের মধ্যে কলকাতার এই তিনটি দল ছিল—মোহনবাগান, ইন্টবেঙ্গল এবং বি এন আর দল। ইন্টবেঙ্গল ৪—১ গোলে হায়দরাবাদের পুলিশ লাইন্সকে এবং বি এন আনু শিল্প গোলে ক্যালটেক্স স্পোটস দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে যায়। কিন্তু মোহনবাগান ১—২ গোলে টাটা স্পোটস দলের কাছে পরাজিত হয়। একদিকের সেমি ফাইনালে ইন্টবেঙ্গল দল ১—০

গোলে বি এন আর দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে; অপরদিকের দেমি-ফাইনাল থেলায় অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দল ৪— • গোলে বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস দলকে পরাজিত করে।

#### কোক্সার্ভার ফাইনাল

ইস্টবেঙ্গল ৪ : হায়দরাবাদ পুলিণ দাইন্স ১ টাটা স্পোর্টণ ২ : মোহনবাগান, ১

বি এন আর ২ ঃ ক্যালটেক্স স্পোর্টস ০ অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ ৫ ঃ মফৎলাল মিলস ০

#### সেমি ফাইনাল

ইন্টবেঙ্গল ১ : বি এন আর ০ অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ ৪ : টাটা স্পোর্টন ০

## ভারত বনাম সিংহলের মৃষ্টিযুক্ষ গ

ক'লকাতায় ভারতবর্ধ বনাম সিংহলের চতুর্থ বার্ষিক মৃষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ধ ১০—৫ লড়াইয়ে সিংহলকে পরাজিত করেছে। এই তুই দেশের বার্ষিক মৃষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ধের এই প্রথম জয়লাভ। ইতিপূর্বের সিংহল ১৯৫৯ সালে ৮—৬ লড়াইয়ে, ১৯৬০ সালে ৮—৭ লড়াইয়ে এবং ১৯৬১ সালে ৮—৬ লড়াইয়ে ভারতবর্ধকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার স্ক্চনা থেকে উপ্যূপরি তিন বার জয় লাভ করেছিল।

১৯৬২ সালের মৃষ্টিযুদ্ধে ভারতবর্ষের অধিনায়ক সমর মিত্র সিনিয়র বিভাগে এবং সিংহলের নোয়েল বুলনার জুনিয়র বিভাগে শ্রেষ্ঠ মৃষ্টিযোদ্ধার পুরস্কার পান। দলগত চ্যাম্পিয়ান হিসাবে ভারতবর্ষ এন ডি গুনশেথর কাপ জয় করে।

## ভার বর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মামী ৪

পশ্চিম জার্মানী থেকে একটি এ্যাথলেটিক দল সম্প্রতি ভারতবর্ষ সফর করে গেল। এই দলটি ভারতবর্ধের বিভিন্ন স্থানে মোট সাতটি টেন্ট অমুষ্ঠানে ভারতবর্ধের সঙ্গে প্রতিদ্বিদ্দিতা ক'রে প্রত্যেকটি অমুষ্ঠানে ভারতবর্ধের থেকে বেশী সংখ্যক প্রথম স্থান লাভ করে। পশ্চিম জার্মানীর শক্তি শালী দল ছিল না। ভারতবর্ধের ক্রীড়া-মান লক্ষ্য ক'রে পশ্চিম জার্মানীর বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রাথলটদের দলভুক্ত করা হয়নি। এই দলে সতেরজন গ্রাথলিট ছিলেন। সাতটি টেন্ট অমুষ্ঠানের মোট ১২৩টি প্রথম স্থানের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী ৮৩টি এবং ভারতবর্ধ ৩০টি প্রথম স্থান লাভ করে।

## স্থানক—প্রফণারনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রীশেলেনকুমার চটোপাধ্যায়

গুরুনাস চট্টোপাধ্যার এণ্ড সঙ্গ-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য হুদ্ধু ক ২০৯১৷১, কর্ণপ্রবাদিস ষ্টাট , কলিকাতা ৬ ভারতবর্ষ বিশ্বিং গুয়ার্কস হইতে মুদ্ধিত ও প্রকাশিত